

## Assembly Proceedings

Official Report

# West Bengal Legislative Assembly

Fifty-second Session

(March-May, 1972)

(From 24th March, 1972 to 5th May, 1972)

(The 30th March, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th, 24th, 25th, 26th, 28th, 29th April, 2nd, 3rd, 4th and 5th May, 1972.)

Published by authority of the Assembly under rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.



# Assembly Proceedings

Official Report

# West Bengal Legislative Assembly

Fifty-second Session

(March-May, 1972)

(From 24th March, 1972 to 5th May, 1972)

(The 30th March, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th, 24th, 25th, 26th, 28th, 29th April, 2nd, 3rd, 4th and 5th May, 1972.)

Published by authority of the Assembly under rule 353 of the Rules of  $P_{rocedure}$  and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Superintendent, Government Printing West Bengal, Alipore. Calcutta-27

### Government of West Bengal

#### Governor.

#### SHRI ANTHONY LANCELOT DIAS

#### Members of the Council of Ministers

Shri Siddhartha Sankar Ray, Chief Minister and Minister-in-charge of Home Department (excluding Transport, Jails, Tourism and Perliamentary Affairs Branches), Department of Development and Planning, Department of Information and Public Relations, Waqf Branch of Judicial Department and Youth Services Branch of Department of Education.

Shri Abdus Sattar, Minister-in-charge of Department of Agriculture and Community Development, Rural Water Supply Branch of Department of Health, Legislative Department and Judicial Department (excluding Waqf Branch).

Dr. Zainal Abedin, Minister-in-charge of Department of Public Undertakings and Department of Cottage and Small Scale Industries.

Shri Mrityunjoy Banerjee, Minister-in-charge of Department of Education (excluding Youth Services and Sports Branches).

Shri Abul Barkat Atawal Ghani Khan Chaudhury, Minister-in-charge of Department of Irrigation and Waterways and Department of Power.

Shri Tarun Kanti Ghosh, Minister-in-charge of Department of Commerce and Industries and Tourism Branch of Home Department.

Shri Sankar Ghose, Minister-in-charge of Finance Department and Department of Excise.

Shri Gurupada Khan, Minister-in-charge of Department of Land Utilisation and Reforms and Land and Land Revenue.

Shri Sitaram Mahato, Minister-in-charge of Department of Forests and Department of Animal Husbandry and Veterinary Services (excluding Dairy Development Branch).

Shri Kashi Kanta Maitra, Minister-in-charge of Department of Food and Supplies and Dairy Development Branch of Department of Animal Husbandry and Veterinary Services.

Shri Arun Moitra, Minister-in-charge of Department of Co-operation and Department of Fisheries.

Dr. Gopal Das Nag, Minister-in-charge of Department of Labour and Department of Closed and Sick Industries.

Shri Gyan Singh Sohanpal, Minister-in-charge of Transport, Jails an Parliamentary Affairs Branches of Home Department.

Shri Ajit Kumar Panja, Minister-in-charge of Department of Healt (excluding Rural Water Supply Branch).

Shri Santosh Kumar Roy, Minister-in-charge of Department of Relie and Welfare (including the Department of Refugee Relief and Rehabilitation and the Department of Scheduled Castes and Tribe Welfare).

Shri Bholanath Sen, Minister-in-charge of Public Works Departmen and Housing Department.

#### Ministers of State

Shri Pradip Bhattacharyya, Minister of State for Department of Labour and Department of Closed and Sick Industries.

Shri Amanda Mohan Biswas, Minister of State for Department of Agriculture and Community Development, Rural Water Supply Branch of Department of Health, Legislative Department and Judicial Department (excluding Waqf Branch).

Shri Prafullakanti Ghosh, Minister of State-in-charge of Department of Municipal Services, Department of Panchayats and Sports Branch of Department of Education.

Dr. Md. Fazle Haque, Minister of State for Home Department (excluding Transport, Jails, Tourism and Parliamentary Affairs Branches), Department of Development and Planning, Department of Information and Public Relations, Waqf Branch of Judicial Department and Youth Services Branch of Department of Education.

Shri Denis Lakra, Minister of State for Department of Relief and Welfare (including the Department of Refugee Relief and Rehabilitation and Department of Scheduled Castes and Tribes Welfare).

Shri Subrata Mukhopadhyay, Minister of State for Home Department (excluding Transport, Jails, Tourism and Parliamentary Affairs Branches), Department of Development and Planning, Department of Information and Public Relations, Waqf Branch of Judicial Department and Youth Services Branch of Department of Education.

Shri Gobinda Chamdra Naskar, Minister of State for Department of Health (excluding Rural Water Supply Branch).

Shri Ramkrishna Saraogi, Minister of State for Public Works Department and Housing Department.

Shri Atish Chandra Sinha, Minister of State for Department of Public Undertakings and Department of Cottage and Small Scale Industries.

#### Deputy Ministers

Shrimati Amala Saren, Deputy Minister for Department of Education excluding Youth Services and Sports Branches).

Shri Gajendra Gurung, Deputy Minister for Department of Commerce and Industries and Tourism Branch of Home Department.

Shri Suniti Chattaraj, Deputy Minister for Department of Irrigation and Waterways and Department of Power.

#### WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

#### PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

| Speaker | <br>Shri  | Apurba | Lal  | Majumdar. |
|---------|-----------|--------|------|-----------|
| Speared | <br>CHILL | Apuiva | 1701 | Majumaai  |

Deputy Speaker ... Shri Haridas Mitra.

#### SECRETARIAT

Secretary ... Shri K. K. Moitra, M.A. (Cal.), LL.B. (London), Barrister-at-Law.

Deputy Secretary ... Shri A. K. Chunder, B.A. (Hons.) (Cal.),

M.A., LI.B. (Cantab), LL.B. (Dublin), Barrister-at-Law.

Deputy Secretary ... Shri Dhruba Narayan Banerejee, B.A., (Hons.), LL.B.

... Shri Debavrata Chakravarthy, B.A.

Assistant Secretary ... Shri Nayan Gopal Chowdhury, B.A

Assistant Secretary ... Shri Sankoriprosad Mukherjee, B.A.

Assistant Secretary ... Shri Asadur Rahman.

Assistant Secretary ... Shri Sailendra Nath Patra.

Deputy Secretary

Editor of Debates ... Shri Amiya Kumar Dutta.

Chief Reporter ... Shri S. K. Chatterjee, B.Com.

Private Secretary to the Speaker Shri Panchu Copal Chatterjee.

Personal Assistant to the Secretary Shri Shyamal Kumar Banerjee.

Section Officers ... Shri Asim Kumar Adhya.

Shri Ganesh Chandra Das.

Shri Prasantakumar Maulik, B.Sc., LL.B.

English Reporters ... Shri Himadri Bhusan Chatterjee, B.Com.

Shri Prithwish Chandra Sen Gupta.

Shri Jawhar Lal Dutt, B.Com.

Shri Sailendra Mohan Chakrabarti,

Shrimati Subrata Sen Gupta.

#### ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

English Reporters ... Shri Shyamal Kumar Banerjee.

Shri Parimal Kanti Ghosh.

Shri Pulak Chandra Banerjee, B.A.

Bengali Reporters ... Shri Arindam Ghosh.

vi

Shri Bimal Kanti Bera.

Shri Prafulla Kumar Ganguli, B.Com. Shri Prabhat Chandra Bhattacharyya, B.A.

Shri Abney Golam Akbar, B.A. Shri Manas Ranjan Das, B.Com. Shri Jagadish Chandra Biswas, B.A.

Shri Swadhin Chatterjee.

Shri Ranjit Kumar Basu, M.A., LL.B.

Shri Tarak Nath Chatterjee. Shri Dhirendra Nath Bera.

Hindi Reporter ... Shri Ram Naresh Tripathi.

Caretaker ... Shri Gopal Chandra Ghatak.

#### West Bengal Legislative Assembly

#### Alphabetical List of Members

#### A

- (1) Abdul Bari Biswas, Shri (54-Jalangi-Murshidabad)
- (2) Abdur Rauf Ansari, Shri (144-Taltala--Calcutta)
- (3) Abdur Razzak Molla, Shri (100-Bhangar—24-Parganas)
- (4) Abdus Sattar, Shri (50-Lalgola-Murshidabad)
- (5) Abedin, Dr. Zainal (30-Itahar-West Dinajpur)
- (6) Abu Raihan Biswas, Shri (57-Hariharpara-Murshidabad)
- (7) Abul Barkat Atawal Ghani Khan Chawdhury, Shri (44-Suzapur—Malda)
- (8) Aich, Shri Triptimay (244-Hirapur-Burdwan)
- (9) Ali Ansar, Shri (164-Kalyanpur-Howrah)
- (10) Anwar Ali, Shri Sk. (158-Panchla—Howrah)

#### В

- (11) Baidya, Shri Paresh Chandra [91-Gosaba (SC)-24-Parganas]
- (12) Bandopadhayay, Shri Shib Sankar (66-Kaliganj-Nadia)
- (13) Bandyopadhyay, Shri Ajit Kumar (252-Faridpur-Burdwan)
- (14) Bandyopadhyay, Shri Sukumar (246-Baraboni-Burdwan)
- (15) Banerjee, Shri Mrityunjoy (153-Howrah Central-Howrah)
- (16) Banerjee, Shri Pankaj Kumar (139-Tollygunge-Calcutta)
- (17) Banerjee, Shri Ramdas (245-Kulti-Burdwan)
- (18) Bapuly, Shri Satya Ranjan (115-Patharprotima-24-Parganas)
- (19) Bar, Shri Ram Krishna [108:Bishnupur East (SC)-24-Parganas]
- (20) Basu, Shri Ajit Kumar (173-Singur-Hooghly)
- (21) Basu, Shri Ajit Kumar (212-Kharagpur Local-Midnapore)
- (22) Basu, Shri Chittaranjan (174-Haripal-Hooghly)
- (23) Basu, Shri Lakshmi Kanta (138-Rashbehari Avenue-Calcutta)
- (24) Bauri, Shri Durgadas [228-Raghunathpur (SC)-Purulia]
- (25) Bera, Shri Rabindra Nath (205-Debra-Midnapore)
- (26) Bera, Shri Sudhir (187-Daspur-Midnapore)
- (27) Besra, Shri Manik Lal [232-Raipur (ST)-Bankura]

- (28) Besterwitch, Shri A.H. [13-Madarihat (ST)-Jalpaiguri]
- (29) Bhaduri, Shri Timir Baran (59-Beldanga-Murshidabad)
- (30) Bharati, Shri Ananta Kumar [147-Beliaghata (North)—Calcutta]
- (31) Bhattacharjee, Shri Keshab Chandra (81-Ashokenagar-24-Parganas)
- (32) Bhattacharjee, Shri Sakti Kumar (77-Haringhata-Nadia)
- (33) Bhattacharjee, Shri Shibapada (126-Baranagar-24-Parganas)
- (34) Bhattacharjee, Shri Susanta (163-Bagnan-Howrah)
- (35) Bhattacharya, Shri Narayan (11-Alipurduar-Jalpaiguri)
- (36) Bhattacharyya, Shri Harasankar (270-Bolpur-Birbhum)
- (37) Bhattacharyya, Shri Pradip (257-Burdwan South-Burdwan)
- (38) Bhowmik, Shri Kanai (190-Moyna-Midnapore)
- (39) Bijali, Dr. Bhupen (105-Maheshtola-24-Parganas)
- (40) Biswas, Shri Ananda Mohan [72-Hanskhali (SC)-Nadia]
- (41) Biswas, Shri Kartic Chandra (65-Tehatta-Nadia)

C

- (42) Chaki, Shri Naresh Chandra (74-Ranaghat West-Nadia)
- (43) Chakrabarti, Shri Biswanath (103-Behala West-24-Parganas)
- (44) Chakravarty, Shri Gautam (39-Harishchandrapur-Malda)
- (45) Chakravarty, Shri Bhabataran (240-Vishnupur—Bankura)
- (46) Chatterjee, Shri Debabrata (9-Kumargram-Jalpaiguri)
- (47) Chatteriee, Shri Kanti Ranjan (82-Barasat—24-Parganas)
- (48) Chatterjee, Shri Naba Kumar (261-Memari-Burdwan) -
- (49) Chatterjee, Shri Tapan (124-Panihati—24-Parganas)
- (50) Chattaraj, Shri Suniti (274-Suri-Birbhum)
- (51) Chattopadhyay, Dr. Sailendra (178-Pandua-Hooghly)
- (52) Chattopadhyay, Shri Santasri (169-Uttarpara—Hooghly)
- (53) Chattopadhyay, Shri Sukumar (259-Raina-Burdwan)
- (54) Chowdhury, Shri Abdul Karim (25-Chopra-West Dinajpur)

D

- (55) Das, Shri Barid Baran (129-Shyampukur-Calcutta)
- (56) Das, Shri Bijoy (204-Pingla-Midnapore)
- (57) Das, Shri Bimal (42-English Bazar-Malda)

- (58) Das, Shri Jagadish Chandra (118-Bijpur-24-Parganas)
- (59) Das, Shri Rajani [3-Cooch Behar West (SC)—Cooch Behar]
- (60) Das, Shri Sarat [227-Para (SC)—Purulia]
- (61) Das, Shri Sudhir Chandra (199-Contai South-Midnapur)
- (62) Das Gupta, Dr. Santi Kumar (154-Howrah South-Howrah)
- (63) Das Mohapatra, Shri Kamakhyanandan (198-Contai North-Midnapore)
- (64) Daulat Ali, Shri Sheikh (110-Diamond Harbour-24-Parganas)
- (65) De, Shri Asamanja (73-Santipur—Nadia)
- (66) Deshmukh, Shri Nitai (223-Arsa—Purulia)
- (67) Dey. Shri Tarapada (157-Jagatballavpur-Howrah)
- (68) Dihidar, Shri Niranjan (247-Asansol-Burdwan)
- (69) Doloi, Shri Rajani Kanta [206-Keshpur (SC)-Midnapore]
- (70) Dolui, Shri Hari Sadhan [186-Ghatal (SC)-Midnapore]
- (71) Duley, Shri Krishnaprasad [207-Garbeta East (SC)—Midnapore]
- (72) Dutt, Dr. Ramendra Nath (28-Raiganj-West Dinajpur)
- (73) Dutta, Shri Adya Charan (52-Nabagram-Murshidabad)
- (74) Dutta, Shri Hemanta (200-Ramnagar-Midnapore)

E

(75) Ekramul Haque Biswas, Dr. (55-Domkal-Murshidabad)

F

- (76) Fazle Haque, Dr. Md. (4-Sitai—Cooch Behar)
- (77) Fulmali, Shri Lalchand [276-Mayureswar (SC)—Birbhum]

G

- (78) Ganguly, Shri Ajit Kumar (79-Bongaon-24-Parganas)
- (79) Gayen, Shri Lalit Mohan [98-Baruipur (SC)-24-Parganas]
- (80) Ghiasuddin Ahmad; Shri (68-Chapra-Nadia)
- (81) Ghosal, Shri Satya (185-Chandrakona-Midnapore)
- (82) Ghose, Shri Sankar (134-Chowringhee-Calcutta)
- (83) Ghosh, Shri Lalit Kumar (88-Basirhat-24-Parganas)
- (84) Ghosh, Shri Nitai Pada (275-Mahammad Bazar-Birbhum)

- (85) Ghosh, Shri Prafullakanti (128-Cossipur-Calcutta)
- (86) Ghosh, Shri Prosun Kumar (97-Joynagar—24-Parganas)
- (87) Ghosh, Shri Rabindra (161-Uluberia South-Howrah)
- (88) Ghosh, Shri Sisir Kumai (123-Khardah—24-Parganas)
- (89) Ghosh, Shri Tarun Kanti (85-Habra-24-Parganas)
- (90) Ghosh Maulik, Shri Sunil Mohan (62-Barwan-Murshidabad)
- (91) Gofurur Rahaman, Shri Md. (41-Malda-Malda)
- (92) Golam Mahiuddin, Shri (279-Nalhati—Birbhum)
- (93) Goswami, Shri Paresh Chandra (263-Nadanghat-Burdwan)
- (94) Goswami, Sambhu Narayan (239-Onda-Bankura)
- (95) Gurung, Shri Gajendra (20-Kalimpong-Darjeeling)
- (96) Gurung, Shri Nandalal (22-Jorebunglow-Darjeeling)
- (97) Gyan Singh Sohanpal, Shri (211-Kharagpur-Midnapur)

#### Н

- (98) Habibur Rahaman, Shri (48-Jangipur-Murshidabad)
- (99) Hajra, Shri Basudeb [182-Khanakul (SC)—Hooghly]
- (100) Halder, Shri Birendra Nath [114-Mathurapur (SC)-24-Parganas]
- (101) Halder, Shri Harendra Nath [61-Khargram (SC)-Murshidabad]
- (102) Halder, Shri Kansari [99-Sonarpur (SC)-24-Parganas]
- (103) Halder, Shri Manoranjan [111-Magrahat East (SC)-24-Parganas]
- (104) Hatui, Shri Ganesh (167-Jangipara—Hooghly)
- (105) Hazra, Shri Haran [159-Sankrail (SC)—Howrah]
- (106) Hembram, Shri Shital Chandra [220-Banduan (ST)—Purulia]
- (107) Hembrom, Shri Benjamin [37-Gajol (ST)-Malda]
- (108) Hembrom, Shri Patrash [35-Tapan (ST)—West Dinajpur]
- (109) Hemram, Shri Kamala Kanta (235-Chhatna—Bankura)

I

(110) Isore, Shri Sisir Kumar [8-Tufanjunj (SC)—Cooch Behar]

J

- (111) Jana, Shri Amalesh (196-Bhagabanpur-Midnapur)
- (112) Jerat Ali, Shri (46-Farakka-Murshidabad)

#### K

- (113) Kar. Shri Sunil (Cooch Behar North-Cooch Behar)
- (114) Karan, Shri Rabindra Nath [193-Sutalfata (SC)-Midnapur]
- (115) Karar, Shri Saroj Ranjan (166-Udainarayanpur-Howrah)
- (116) Khan, Shri Gurupada [243-Sonamukhi (SC)—Bankura]
- (117) Khan, Nasiruddin, Shri (56-Naoda-Murshidabad)
- (118) Khan Samsul Alam, Shri (201-Egra-Midnapur)
- (119) Kolay, Shri Akshay Kumar (241-Katulpur—Bankura)

#### L

- (120) Lahiri, Shri Somnath (140-Dhakuria-Calcutta)
- (121) Lakra, Shri Denis [10-Kalchini (ST)-Jalpaiguri]
- (122) Lohar, Shri Gour Chandra [234-Indpur (SC)-Bankura]

#### M

- (123) M. Shaukat Ali, Shri (84-Deganga-24-Parganas)
- (124) Mahabubul Haque, Shri (38-Kharba-Malda)
- (125) Mahanti, Shri Pradyot Kumar (214-Dantan-Midnapur)
- (126) Mahapatra, Shri Harish Chandra (217-Gopiballavpur-Midnapur)
- (127) Mahata, Shri Kinkar (224-Jhalda-Purulia)
- (128) Mahata, Shri Thakurdas (209-Salbani-Midnapur)
- (129) Mahato, Shri Madan Mohan (229-Kashipur-Purulia)
- (130) Mahato, Shri Ram Krishna (225-Jaipur-Purulia)
- (131) Mahato, Shri Satadal (230-Hura-Purulia)
- (132) Mahato. Shri Sitaram (221-Manbazar—Purulia)
- (133) Maiti, Shri Braja Kishore (213-Narayangarh-Midnapur)
- (134) Maitra, Shri Kashi Kanta (71-Krishnagar East-Nadia)
- (135) Maity, Shri Prafulla (203-Pataspur-Midnapur)
- (136) Majhi, Shri Rup Sing [222-Balarampur (ST)-Purulia]
- (137) Maji, Shri Saktipada [236-Gangajalghati (SC)-Bankura]
- (138) Majumdar, Shri Apurba Lal [78-Bagdaha (SC)-24-Parganas]
- (139) Majumdar, Shri Bhupati (175-Chinsurah-Hooghly)
- (140) Majumdar, Shri Indrajit (102-Behala East-24-Parganas)
- (141) Mal, Shri Dhanapati [278-Hassan (SC)-Birbhum]

#### ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

- (142) Malik, Shri Sridhar [253-Ausgram (SC)—Burdwan]
- (143) Malla Deb, Shri Birendra Bijoy (218-Jhargram-Midnapore)
- (144) Mandal, Shri Arabinda (64-Karimpur-Nadia)
- (145) Mandal, Shri Jokhi Lal (43-Manikchak-Malda)
- (146) Mandal, Shri Nrisinha Kumar [49-Sagardighi (SC)-Murshidabad]
- (147) Mandal, Shri Prabhakar [268-Ketugram (SC)-Burdwan]
- (148) Mandal, Shri Prabhonjan Kumar (117-Sagore-24-Parganas)
- (149) Mazumder, Shri Dinesh (101-Jadavpur-24-Parganas)
- (150) Md. Safiullah, Shri (168-Chanditala-Hooghly)
- (151) Md. Shamsuzzoha, Shri (140-Vidyasagar-Calcutta)
- (152) Medda, Shri Madan Mohan [184-Goghat (SC)-Hooghly]
- (153) Misra, Shri Ahindra (192-Mahisadal-Midnapore)
- (154) Misra, Shri Chandra Nath (86-Swarupnagar-24-Parganas)
- (155) Misra, Shri Kashinath (238-Bankura-Bankura)
- (156) Mitra, Shri Chandipada (80-Gaighata-24-Parganas)
- (157) Mitra, Shri Haridas (76-Chakdaha--Nadia)
- (158) Mitra, Shrimati Ila (148-Manicktala-Calcutta)
- (159) Mitra, Shri Somendra Nath (145-Sealdah-Calcutta)
- (160) Mohammad Dedar Baksh, Shri (51-Bhagabangola-Murshidabad)
- (161) Mohammad Idris Ali, Shri (53-Murshidabad-Murshidabad)
- (162) Mohanta, Shri Bijoy Krishna [16-Mainaguri (SC)-Jalpaiguri]
- (163) Moitra, Shri Arun Kumar (23-Siliguri-Darjeeling)
- (164) Mojumdar, Shri Jyotirmoy (267-Mongalkot--Burdwan)
- (165) Molla Tasmatulla, Shri (89-Hasnabad—24-Parganas)
- (166) Mondal, Shri Aftabuddin (165-Amta—Howrah)
- (167) Mondal, Shri Amarendra Nath [249-Jamuria (SC)-Burdwan]
- (168) Mondal, Shri Anil Krishna [90-Hingalgani (SC)-24-Parganas]
- (169) Mondal, Shri Gopal [250-Ukhra (SC)-Burdwan]
- (170) Mondal, Shri Raj Kumar [160-Uluberia North (SC)-Howrah]
- (171) Mondal, Shri Santosh Kumar [113-Kulpi (SC)-24-Parganas]
- (172) Mondol, Shri Khagendra Nath [83-Rajarhat (SC)-24-Parganas]
- (173) Moslehuddin Ahmed, Shri (32-Gangarampur-West Dinajpur)
- (174) Motahar Hossain, Dr. (280-Murarai-Birbhum)
- (175) Mukhapadhya, Shri Tarapado (119-Naihati-24-Parganas)
- (176) Mukherjee, Shri Bhabani Sankar (151-Bally-Howrah)
- (177) Mukherjee, Shri Ananda Gopal (251-Durgapur-Burdwan)
- (178) Mukherjee, Shri Bhabani (172-Chandernagore-Hooghly)

- (179) Mukherjee, Shri Biswanath (210-Midnapore-Midnapore)
- (180) Mukheriee, Shri Mahadeb (181-Pursurah—Hooghly)
- (181) Mukherjee, Shri Mrigendra (155-Shibpur—Howrah)
- (182) Mukherjee, Shri Sanat Kumar (226-Purulia—Purulia)
- (183) Mukherjee, Shri Shankar Lal (152-Howrah North-Howrah)
- (184) Mukheriee, Shri Sibdas (70-Krishnagar West-Nadia)
- (185) Mukherjee, Shri Subrata (266-Katwa-Burdwan)
- (186) Mukherji, Shri Ajoy Kumar (191-Tamluk--Midnapore)
- (187) Mukhopadhaya, Shri Subrata (141-Ballygunge-Calcutta)
- (188) Mukhopadhyaya, Shrimati Geeta (189-Panskura East-Midnapore)
- (189) Mukhopadhyaya, Shri Girija Bhusan (171-Champdani-Hooghly)
- (190) Mundle, Shri Sudhendu (112-Magrahat West-24-Parganas)
- (191) Murmu, Shri Rabindra Nath [36-Habibpur (ST)-Malda]

#### N

- (192) Nag, Dr. Gopal Das (170-Serampore-Hooghly)
- (193) Nahar, Shri Bijoy Singh (133-Bowbazar-Calcutta)
- (194) Naskar, Shri Arabinda [96-Kultali (SC)-24-Parganas]
- (195) Naskar, Shri Gobinda Chandra [95-Canning (SC)-24-Parganas]
- (196) Nasker, Shri Ardhendu Sekher [142-Beliaghata South (SC)-Calcutta]
- (197) Nurul Islam Molla. Shri (262-Kalna---Burdwan)
- (198) Nurunnesa Sattar, Shrimati (265-Purbasthali-Burdwan)

#### 0

- (199) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammed (143-Entally-Calcutte
- (200) Omar Ali, Dr. (188-Panskura West-Midnapore)
- (201) Oraon, Shri Prem [15-Nagrakata (ST)-Jalpaiguri]

#### P

- (202) Paik, Shri Bimal [197-Khajuri (SC)-Midnapore]
- (203) Palit, Shri Pradip Kumar (125-Kamarhati--24-Parganas)
- (204) Panda, Shri Bhupal Chandra (194-Nandigram-Midnapur)
- (205) Pania. Shri Ajit Kumar (149-Burtala-Calcutta)

#### xiv ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

- (206) Parui, Shri Mohini Mehon (109-Falta-24-Parganas)
- (207) Patra, Shri Kashinath [179-Dhaniakhali (SC)-Hooghly]
- (208) Paul, Shri Bhawani (14-Dhupguri-Jalpaiguri)
- (209) Paul, Shri Sankar Das (58-Berhampore-Murshidabad)
- (210) Poddar, Shri Deokinandan (131-Jorasanko-Calcutta)
- (211) Pramanick, Shri Gangadhar 193-Haroa (SC)-24-Parganas]
- (212) Pramanik, Shri Monoranjan [258-Khandaghosh (SC)—Burdwan]
- (213) Pramanik, Shri Puranjoy [260-Jamalpur (SC)-Burdwan]

O

(214) Quazi Abdul Gaffar, Shri (87-Baduria-24-Parganas)

R

- (215) Rai, Shri Deo Prakash (21-Darjeeling-Darjeeling)
- (216) Ram, Shri Ram Pevare (135-Kabitirtha—Calcutta)
- (217) Ray, Shri Debendra Nath [29-Kaliaganj (SC)—West Dinajpur]
- (218) Roy, Shri Ananda Gopal (277-Rampurhat—Birbhum)
- (219) Roy, Shri Aswini Kumar (255-Galsi-Burdwan)
- (220) Roy, Shri Birendra Nath [2-Mathabhanga (SC)—Cooch Behar]
- (221) Roy, Shri Bireswar (34-Balurghat -West Dinajpur)
- (222) Roy, Shri Haradhan (248-Raniganj—Burdwan)
- (223) Roy, Shrimati Ila (130-Jorabagan-Calcutta)
- (224) Roy, Shri Jagadananda [12-Falakata (SC)-Jalpaiguri]
- (225) Roy, Shri Jatindra Mohan [31-Kushmandi (SC)—West Dinajpur]
- (226) Roy, Shri Krishna Pada (156-Domjur-Howrah)
- (227) Roy, Shri Madhu Sudan [1-Mekligani (SC)—Cooch Behar]
- (228) Roy, Shri Mrigendra Narayan [19-Rajganj (SC)-Jalpaiguri]
- (229) Roy, Shri Provash Chandra (107-Bishnupur West-24-Parganas)
- (230) Roy, Shri Santosh Kumar (7-Cooch Behar South-Cooch Behar)
- (231) Roy, Shri Saroj (208-Garbeta West-Midnapur)
- (232) Roy, Shri Suvendu (121-Noapara-24-Parganas)
- (233) Roy Barman, Shri Khitibhusan (106-Budge Budge—24-Parganas)

- (235) Saha, Dwija Pada [273-Rajnagar (SC)-Birbhum]
- (236) Saha, Shri Radha Raman (69-Nabadwip-Nadia)
- (237) Sahoo, Shri Prasanta Kumar (202-Mugberia -- Midnapur)
- (238) Sajjad Hussain, Shri Haji (27-Karandighi-West Dinajpur)
- (239) Samanta. Shri Saradindu (195-Nazghat-Midnapur)
- (240) Samanta, Shri Tuhin Kumar (264-Monteswar-Burdwan)
- (241) Santra, Shri Sanatan [242-Indas (SC)-Bankura]
- (242) Saraogi, Shri Ramkrishna (132-Barabazar-Calcutta)
- (243) Saren, Shrimati Amala [233-Ranibandh (ST)-Midnapur]
- (244) Saren, Shri Dasarathi [216-Nayagram (ST)-Midnapur]
- (245) Sarkar, Shri Biren | 177-Balagarh (SC)—Hooghly]
- (246) Sarkar, Shri Jogesh Chandra (5-Dinhata—Cooch Behar)
- (247) Sarkar, Dr. Kanai Lal (136-Alipore—Calcutta)
- (248) Sarkar, Shri Nil Kamal | 67-Nakashipara (SC)-Nadia]
- (249) Sarkar, Shri Nitaipada | 75-Ranaghat East (SC)-Nadia]
- (250) Sau, Shri Sachinandan (272-Dubrajpur—Birbhum)
- (251) Sautya, Shri Basudeb (116-Kakwip-24-Parganas)
- (252) Sen, Dr. Anupam (18-Jalpaiguri—Jalpaiguri)
- (253) Sen, Shri Bholanath (254-Bhatar—Burdwan)
- (254) Sen, Shri Prafulla Chandra (183-Arambagh-Hooghly)
- (255) Sen, Shri Sisir Kumar (162-Shyampur—Howrah)
- (256) Sen Gupta, Shri Kumardipti (63-Bharatpur-Murshidabad)
- (257) Shamsuddin Ahmad, Shri (45-Kaliachak-Malda)
- (258) Sharafat Hussain, Shri Sheikh (26-Goalpokhar-West Dinajpur)
- (259) Sheth, Shri Balai Lal (180-Tarakeswar-Hooghly)
- (260) Shish Mohammad, Shri (47-Suti-Murshidabad)
- (261) Shukla, Shri Krishna Kumar (122-Titagarh-24-Parganas)
- (262) Singh, Shri Chhedi Lal (104-Garden Reach-24-Parganas)
- (263) Singh, Shri Lal Bahadur (127-Dum Dum--24-Parganas)
- (264) Singh, Shri Satyanarayan (120-Bhatpara-24-Parganas)
- (265) Singhababu, Shri Phani Bhushan (231-Taldangra-Bankura)
- (266) Singh Roy, Shri Probodh Kumar (33-Kumarganj—West Dinajpur)
- (267) Sinha, Shri Atish Chandra (60-Kandi-Murshidabad)
- (268) Sinha, Shri Debendra Nath-[92-Sandesh Khali (ST)-24-Parganas]
- (269) Sinha, Shri Niren Chandra (40-Ratau-Malda)
- (270) Sinha, Shri Nirmal Krishna (271-Labhpur-Birbhum)
- (271) Sinha, Shri Panchanan (94-Basanti-24-Parganas)

### xvi ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

- (272) Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad (176-Polba--Hooghly)
- (273) Soren, Shri Jairam [219-Binpur (ST)-Midnapore]
- (274) Sur; Shri Ganapati (150-Belgachia--Calcutta)

Т

- (275) Ta. Shri Kashinath (256-Burdwan North-Burdwan)
- (276) Talukder, Shri Rathin (137-Kalighat-Cascutta)
- (277) Tewary, Shri Sudhangshu Sekhar (237-Barjora-Bankura)
- (278) Tirkey, Shri Iswar Chandra | 24-Phansidewa (ST)—Darjeeling]
- (279) Topno, Shri Antoni [17-Mal (ST)-Jalpaiguri]
- (280) Tudu, Shri Budhan Chandra [215-Keshiary (ST)—Midnapore]

W

(281) Wilson-de Rozes, Shri George Albert (281-Nominal ed)

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitutions of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 30t March, 1972, at 2 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 15 Ministers, Minister, who is not a Member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deput Ministers and 211 Members.

[ 2-00 to 2-10 p.m. ]

#### OATH OR AFFIRMATION

Mr. Speaker: Honourable members, if any one of you has not mad an oath or affirmation of allegiance, he may kindly do so.

#### Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Home (Police) Departmen will please make a statement on the subject of disturbance in the Tollygung Bagha Jatin Colony by anti-social elements—attention called by Shri Panks Kumar Banerjee on the 27th March, 1972.

Shri Sidhartha Sankar Ray: Mr. Speaker, Sir, with reference to th Calling Attention Notice given by Shri Pankaj Kumar Banerjee on the 27t March, 1972, regarding anti-social elements of the locality, Tollygunge-Bagh Jatin Colony, disturbing local peace, may I make the following statement:

On the morning of 24th March, 1972, there were reports of inter-part clashes in Bagha Jatin, Ramgarh, Vidyasagar Colony, Military Road, Naktal and adjacent places under Jadavpur police-station. Complaints were receive from Shri Prasanta Sur, Shri Dinesh Majumdar, M.L.A., and other local leader of the CPM about the aggressive movements of Congress workers. Thes complaints were promptly attended to and most of them were found to be either false or exaggerated. At about 11 a.m. a report was received from Shi Dinesh Majumdar, a CPM M.L.A, that a young supporter of the CPM had beek killed by a group of rowdies. Shri Pankaj Banerjee, a Congress M.L.A., however claemed that he was actually one of his polling agents and a Congress worker Ani immediate search was instituted and it was learnt that the body of Asialias Kabi Ghosh had been thrown after murder into a pond near Ishwa Pathsala in Vidyasagar Colony. The assistance of the Fire Brigade wa requisitioned and with the help of the Fire Brigade the body of Shri Asit Ghosl was recovered from the tank at about 3 p.m.

After the elections, workers of the Congress Party, who had left CPM dominated areas like Bagha Jatin, Netaji Nagar, Pallisree, etc., have been trying to return to their houses. Almost everywhere this is being resisted by the workers of the CPM. This has resulted in quite a few clashes. The displaced persons have however, been assured that everything possible would

be done to facilitate their return home and to ensure the safety and securit of their stay there. A number of pickets have been posted at all strateg places with this end in view. A large number of families have also returne The process is however being complicated by the activities of a group rowdies. The Officer-in-charge of Jadavpur police-station has beed directe to take strong action aginst the rowdies who are trying to interfere with the legitimate right of people to go back to their hearth and home or as committing excesses.

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Home (Police) Departmer will please make a statement on the subject of reported firing by the R.P.J on 27th March, 1972, near Khirai Station—attention called by Shrimati Geet Mukhopadhyay and Shri Rajani Kanta Dolui on the 28th March, 1972.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, in response to the notice served by Sm. Geeta Mukhopadhyay, Dr. Sk. Omar Ali and Shri Rajar Kanta Dolui, honourable members of this House, calling my attention to a matter of urgent public importance, viz., the incidents at Khirai Halt of the 27th March, 1972.

I beg to make the following statement:

On 27th March,1972 around noon, three "Rakshaks" of the Railway Protectio Force (Armed Wing) were resting inside a waiting shed near Khirai Passenge Halt. A few gangmen of the Railways were taking their meals and talkin among themselves in a place adjacent to the waiting shed. The "Rakshaks asked the gangmen not to disturb them while they were resting. Over the there was a quarrel between the gangmen and the "Rakshaks". In the scuffl that ensued two gangmen sustained injuries. The gangmen put a red banne across the railway line and got the 45 UP train stopped at Khirai. The injured men were put on the train and taken to the Kharagpur Railwa Hospital for treatment.

After departure of the train earrying the injured persons the gangmen wh mostly belonged to the neighbouring villages collected some men and proteste against the action of the R.P.F. At about 3 p.m. gangmen and members the public numbering about 200 started throwing stones at the R.P.F.staf Following the assault on them the R.P.F. staff opened fire as a result of whice two gangmen and a student of the Banamali Naskar College, Panskura, were killed. Seven persons were also injured by bullets. The injured persons were taken to the Government Hospital at Tamluk for treatment.

Immediately on getting information of the incident officials of the R.P.I rushed to the spot. A Magistrate from Tamluk accompanied by the S.D.P.O Tamluk, and Additional Superintendent of Police, Midnapur, also arrive on the spot.

In the meantime, hearing about the use of fire arms by the R.P.F., loss villagers, gangmen and students came to Khirai in large numbers and detaine UP and DOWN trains by squatting on the track. After persuasion by the officials present obstructions on the track were removed and trains started the plying at 7-10 p.m. A case under sections 353/332/307/337/302/34 of the Indian Penal Code was started over the incident by Kharagpur G.R.P.S. of the same day. The three "Rakshaks" were arrested and brought to Panskur P.S. Their rifles and ammunitions were also seized. The "Rakshaks" have also been placed under suspension.

Mr. Speaker: I have received nine notices of Calling Attention on the following subjects, namely:—

- Irregularity in the selection of Bengal Hocky Team—from Shri Prafulla Maity.
- (2) Insufficient Test Relief work in the flood-affected areas of Malda district—from Shri Jokhilal Mondal.
- (3) Sanction of insufficient agricultural loan in P.S. Manikchak, district Malda—from Shri Jokhilal Mondal.

I will request the honourable members to table only one Calling Attention notice henceforth because it is not permissible to give more than one notice.

- (4) Inadequate supply of irrigation water in Ghatal and Daspur of Midnapore district—from Shri Sudhir Bera.
- (5) Cease work of employees in different Petrol and Diesel pumps from Shri Kashinath Misra.
- (6) Scarcity of electricity in Calcutta and outlying industrial areas from Shri Somnath Lahiri.
- (7) Closure of Krishna Glass Factory in 24-Parganas—from Shri Lalit Gayen.
- (8) Rise in price of rice at Pathar Pratima, 24-Parganas, due to restriction of movement of rice—from Shri Satya Ranjan Bapuli.
- (9) Amount of compensation to be paid to the land owners for excavation of Magrahat Canal—from Shri Lalit Gayen,

I have selected the notice of Shri Somnath Lahiri on the subject of scarcity of electricity in Calcutta and outlying industrial areas. Hon'ble Minister-in-harge may please make a statement on the subject to-day, if possible, or give date for the same.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Statement will be made on the 3rd April,1972.

2-10-2-20 p.m.]

Mr. Speaker: I will inform the honourable members that at the first ession of each year it is usual to announce the names of members of certain ommittees nominated by the Chair. These are the Business Advisory committee, the Rules Committee, the Privilege Committee, the Government Assurance Committee, and the Petition Committee. I have already announced he names of the honourable members on the panel of Chairmen. I propose to do so in a day or two in respect of other committees. There are two ommittees, viz., Public Accounts Committee and the Committee on the Estimates—members of which are elected by the House. The House will accordingly proceed to elect the members on the Public Accounts Committee in the manner laid down in rule 302. The House will also proceed to elect he members of the Committee on the Estimates in the manner laid down in ule 303 B. The detailed programme in regard to these Committees is being irculated to the members.

Now we pass over to the next item.

#### **MENTION CASES**

শী**অজিত গাঙ্গুলীঃ** অধ্যক্ষ মহাশয়, খুচরার অভাবে মাহুষের যে কি হুর্জোগ হয়েছে, <sup>বিশেষ</sup> করে চলাফেরা করার যে কি অস্ক্রবিধা হচ্ছে এবং এই হুর্জোগ মাননীয় সদস্তরাও ভূগছেন 1 আপনি লক্ষ্য করেছেন ট্রামে বাসে কোন জারগায় খুচরা পাওয়া যায় না, টাকা ভাক্ষাতে গেতে অপমানিত হতে হয়। এর প্রতিকার কি করা যায়। অন্তত সরকারের যে সব যানবাহন আছে— আমরা অতীতেও দেখেছি যে ট্রামে কুপন দেওয়া হত, টাকা দিয়ে কুপন কিনতে হতো। এই জিনিষ্টেট বাসেও করা যায় এবং গভর্গমেণ্ট কনসার্গ যে সমস্ত আছে তাতেও চালু করা যায়। কোনজিনিস খুচরা অভাবে কেনা যায় না। বিশেষ করে ওষ্ধ, যা নাকি মান্ত্যের জীবন-মরণ সমস্তা ওষ্ধের দাম দেওয়া যায়না খুচরা অভাবে। দোকানদার বলে যে, হয় খুচরা দিয়ে নিয়ে যান না হয় রেখে যান। সেইজয় আমি সরকারের কাছে অন্তরোধ জানাচ্ছি বিশেষ করে সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং অফাল যে সমস্ত জায়গায় সম্ভব এই কুপন সিপ্টেম চালু করা প্রয়োজন ত না হলে মান্থযেরা সাংঘাতিক অন্তবিধায় পড়বে। এর একটা স্করাহানা করলে অনতিবিলণ্ডে একটা সামাজিক বিপ্রব দেখা যাবে।

শ্রীগণেশ হাজুই: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হুগলী জেলায় ব্যাপকভাবে বোরো এবং আই আর. এ. ধানের চাষ হয়েছে কিন্তু সেচ বিভাগের অনিয়মিত জল সরবরাহ করার ফলে ধানেঃ প্রভুত ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া সেচ বিভাগের এস.ডি.ও. এবং সেকশন্তাল অফিসার জানিয়ে দিয়েছে। যে ৩১শে মার্চের পর আব জল দেওয়া হবে না। সেইজন্য আমি জানাচ্ছি যে ৩০শে এপ্রিছ পর্যন্ত জল সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমি এই দিকে সেচ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

### দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব।

**ডঃ শেখ ওমর আলিঃ** শাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৯৭১ সালে যে বিধ্বংদী বৃহুণ হয়েছিল, তাতে ১৩টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং যে জেলাগুলি সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার মধে মেদিনীপুর জেলার নাম আছে। এই মেদিনীপুর জেলায় একটা বিরাট অংশে বন্ধার জলে চাপের ফলে প্রচণ্ড শস্তহানি হয়েছিল। তমলুক মহকুমার উত্তরাংশে পাশকুড়া থানা এবং ময়ন থানায় গত ৪।৫ বছর ধরে পর পর ফসল হানি হয়েছে বক্তা এবং জলের চাপের দক্ষন। এর ফ্রে এই এলাকার মাহ্নবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ মাহ্নব্য তাদের যা বিক্রী করার ছিল আগেই বিক্রী করে দিয়েছে এবং এখন তাদের সামান্ত যে জমিজম আছে তা বিক্রী করতে চাইলেও তার জন্ম থক্ষের পাওয়া যাচ্ছেনা। সেথানে এখন এই রকা **একটা ছবিষহ অবস্থা চলেছে।** এই অবস্থায় সরকারের ঋণ পরিশোধ করার জন্ম তাদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং যারা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে সময় দেবার জন্ম তাদের সেই সময় দেওয়া হচ্ছে না। তারা বলেছে যে এই বোরোধান চায হচ্ছে,ধান উঠলে পর শোধ দেব কিন্তু তাদের সময় দেওয়া হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জারী করার কথা বলা হচ্ছে এবং কিছু কিছু জারগার নীলামী ইন্ডাহারও জারী করা হয়েছে। সব চেয়ে মজার কথা এই যে সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে গ্রুপ লোন মুকুব করে দেওরা প্রয়োজন। অথচ দেখা ষাচ্ছে এই গ্রুপ **শোন আদায়ের জন্ম নোটিশ** যাচ্ছে। এই রকম অবস্থায় আপনার মাধ্যমে এই কথা বলছি **ে** প্রায়োজন হলে ঋণ আদায় স্থগিত করা হোক্ এবং সম্ভব হলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ মুকুবেং ব্যবস্থা করা হোক।

**্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ** স্থার, আমি আজকে কোন কিছু মেন্শন করব না।

শ্রীস্থকুমার বন্দোপাধ্যায়ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যয়ে আসানসোল সহরের পানীয় জলের সমস্থার প্রতি আপনার এবং মন্ত্রীমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ই আসানসোল শহর এবং তার পার্শ্বর্তা অঞ্চলকে ভারতবর্ধের রুঢ় অঞ্চল বলে বলা হয়। কিছা থেব বিষয় গ্রীয় পড়ার সংগে সংগেই আসানসোল শহরে ব্যাপক জল সংকট দেখা দিয়েছে, রম পড়তে না পঙ়তেই আসানসোল শহরে এমন অবস্থা হয়েছে যে সেখানে একবেলা জল পায় তা ার এক বেলা জল পায় না। সেখানে মহীশীলা কলোনী অকলে প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক বাস রে। সেখানে জল সরবরাহের বাবস্থা নাই। ইতিমধ্যেই ইদারাগুলি ত কিয়ে যাছে। াসানসোলে এই জল সংকট, পানীয় জলের সমস্তা বিগত ২৫ বছর ধরে চলেছে, কোন স্থরাহা বিন। আসানসোলে পানীয় জলের সমস্তার দক্ষন কলেরাও তার আফুষংগিক রোগ সেখানে খা দিয়েছে। এই রোগগুলি আসানসোলের বাংসরিক অলংকার স্বরূপ বলে প্রতিভাত। াসানসোল এবং তার পার্শ্বর্তী গ্রামাঞ্চলের সমস্ত ইদারা ত কিয়ে যাছে নীচে কয়লা থনি থাকার স্থা। এই পানীয় জল অত্যন্ত আবশুক জিনিষ, এই পানীয় জল বিনা এক পাও আমরা চলতে ারি না। এই পানীয় জলের সমস্তার অবিলম্বে প্রতিকারের জন্ম আমি সরকারকে অফুরোধ নাছিছে। বিশেষতঃ আসানসোল শহর সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা প্রধান সহর, এখানে প্রায় লক্ষ ১৫ হাজার লোক বাস করে। এই শহর এবং তার পার্শ্বর্তা গ্রামাঞ্চলে যে পানীয় জলের কেট দেখা দিয়েছে, তা মোচনের জন্ম, এই সমস্তার সমাধানের জন্ম আমি সরকারের নিকট স্থরোধ জানাছি।

2-20-2-30 p.m.]

শ্রীমতী গীতা মুখার্জী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কোলকাতা শহরের কোন না কোন ঞ্চলে প্রায়ই দেখছি বিহাৎ সরবরাহ খোঁড়া হয়েছে। এর ফলে কলকারথানা চলতে চলতে বন্ধ য়ে যাচেছ, মেয়েরা রান্না করতে করতে হঠাৎ উপরের আলো নিভে যাওয়ায় নীচের আঞ্চনে ত পোড়াচ্ছেন, বিহ্যাতে রামা করেন যে সমস্ত ব্যাচিলাররা তাঁরা হতভম্ব, বাচ্চারা হঠাৎ কেঁদে ঠি**লে** পিসি ভাইপোকে মারতে গিয়ে দাদাকে মারছেন। তারপর যথন আলো **জল**ছে ত**থ**ন মন আলোযে চোৰ থারাপ হবার দাখিল। এখন কথা হোল যে ব্যাপারটা কি? না. লোড ণ্ড। কেন লোড সেড? কি হচ্ছে? না, যথেষ্ট বিচ্যাতের সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছেনা। কালকাতা এবং তার যে রহন্তর এলাকা যেথানে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন রবরাহ দেন তার মোটামূটি প্রয়োজন ৫৪০ মেগা ওয়াট থেকে ৫৫০ মেগা ওয়াট। এর ধ্যে ডি. ভি. সি-র দেবার কথা ১০০ মেগা ওয়াট এবং ওয়েষ্ট বেশ্বল স্টেট ইলেক ট্রিসিটি বার্ডের দেবার কথা ১৬০ মেগা ওয়াট। আর বাকিটা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই পোরেশনের করবার কথা। ডি. ভি. সি. এবং ওয়েস্ট বেগল স্টেট ইলেক ট্রিসিটি বোর্ডের কীর্তি লাপ এক কাণ্ডে হবে না সপ্তকাণ্ড লাগবে—তাই আপাততঃ সেট। মূলত্বী রাখলাম। কিন্ত হিলেও কম পড়ছে কত—না. ২৫।৩০ মেগা ওয়াটের বেণী নয়। এখন কথা হল যারা আমাদের ত্যিক বিত্যুৎ সরবরাহ করেন সেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই ২৫ থেকে • মেগা ওয়াটের যে উৎপাদন সেটা মেটাতে পারে কি না? তাদের ৪টি জেনারেটিং ষ্টেসনে ন্টলড ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৪৫০ মেগা ওয়াট। তারা বর্তমানে উৎপাদন করছে ২৮০ মেগা ওয়াট। থেচ ১৯৬৭ সালে তারা কিন্তু উৎপাদন করত ৩৭০ মেগা ওয়াট। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৭ াল থেকে ১৯৭০ সাল এই কয়েক বছরের মধ্যে তারা তাদের উৎপাদন ৩৭০ মেগা ওয়াট থেকে 🌬 মেগা ওয়াটে নামিয়েছেন। এটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। আমি লেম্যান, আমি তেমন . উছু বুঝি না, তবে শুনেছি তাদের যে ৪টি জেনারেটিং টেসন আছে সেথানে যদি তাঁরা াদের বয়লারগুলো মেনটেন করতেন তাহলে তাঁদের উৎপাদন এত কমত না। আর 👀 মেগা ায়াটও যদি কম হোত ডি. ভি. সি. এবং ওয়েস্ট বেশ্বল স্টেট ইলেক ট্রিসিটি বোর্ডেব্ল কল্যাণে াহাজাও জোনা সেকজাও ক্রমত প্রায়েক্তর। কিছু দোনা না লোকে ধর্মের কাহিনী। এর পেছনে

একটা উদেশ্য আছে। অর্থাৎ তাঁরা এর আগে রেটিং কমিটির কাছে বড় তদবির করেছিলেন ষেবিয়তের ডোমেণ্টিক রেটটা বাড়ান হোক। কিন্তু রেটিং কমিটি তাতে রাজী হননি। তাই এবারে গজাল দিয়ে রাজী করাতে হচ্ছে। তাঁরা বলছেন তাঁদের লাে কন্ট-এর ষে প্রোডাক্সন সেই লাে কন্ট প্রোডাক্সন বেশী করা যাছে না, নানা কারণে সেটা কমে যাছে এবং ওয়েন্ট বেশল সেটট ইলেক ট্রিসিটি বাের্ডের কাছ থেকে তাঁদের বেশী দামে বিত্যুৎ আনতে হছে। অর্থাৎ এই বে কথা ব্রিয়ে যদি রেটটা বাড়াতে পারেন তাহলে হরে দরে ১৪ আনা রক্ষে। এই পরিস্থিতিতে মামি মনে করি এই জিনিস স্বছেলে প্রতিকার করা যায় যদি শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে এই বিষয় তদস্ত কমিটি বসিয়ে ক্যালকাটা ইলেক ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাঁদের ইনস্টলড ক্যাপান্দিটি মত যে বিহাুৎ দিতে পারেন সেই বিহাুৎ উৎপাদনের জন্ম তাঁদের উপর যথায়থ চাপ স্থিটি করা য়ে। আমাদের সেচ এবং বিহাুৎ বিষয়ের মন্ত্রী মহাশয় আপাততঃ এখানে নেই, তাই আমি নিনীয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যনে তাঁর কাছে অন্তরোধ রাথছি যে, বৃহত্তর কোলকাতার এরকম কটি গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে আশু সমাধান হলেও সেই সমাধান করা যায়। সেইজন্ম আমি লছি একটি তদন্ত কমিটি বসান হোক এবং কালেকাটা ইলেক ট্রিক সাথাই কর্পোরেশনের উপর বিষয়েন তাঁপে আইন তাঁদের ইনস্টলভ ক্যাপাসিটি বাঙাবার জন্ম।

**শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, শ্রদ্ধেয় গীতা মুথোপাধ্যায় বললেন যে দ্বী মহাশয়রা নেই, এটা ঠিক কথা, আমি কাল থেকে দেথবো যাতে প্রত্যেক মন্ত্রী যথন মেনশন বে সেই সময় যেন উপন্থিত থাকেন। আমি এর জন্ম ক্ষমা ভিক্ষা করিছি।

**ত্রীআবদ্রজনারি বিশ্বাস**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আমি আপনার কাছে একটা মেনশন রবার জন্ম পার্মিশন চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তার জন্ম আপনাকে ামার কুতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে সমস্ত জেলাগুলিতে কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কগুলো আছে এই াঙ্কগুলো মার্ফত যে সমস্ত চাষীরা ঋণ নিয়েছেন এমন বাংলাদেশের প্রায় শতকরা 🍑 ভাগ তভাগ্য চাষীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং ঐ ব্যাস্কগুলি সংশ্লিষ্ট প্রায় তিন হাজার কর্মচারী এবং দের উপর নির্ভরণীল আত্মানিক পারবার পিছু পাঁচজন করে ধর্লে ১৫ হাজার লোকের জীবন <del>ার্তর করছে। আমি আপনার মাধামে এই কথা রাখতে চাইছি যে বিগত কিছদিন ধরে</del> াংলাদেশে থরা এবং বক্সা একই রকম ভাবে চলার দক্ষন বাংলাদেশের চাষীকুলের অবস্থা অত্যস্ত ণাচনীয় এবং কৃষি সমবায় ব্যাক্ষগুলো থেকে যে সমস্ত ঋণ তারা নিয়েছে সেই সমস্ত ঋণ তারা ার পরিশোধ করতে পারছে না। এই অবস্তা সরকারের তরফ থেকে বোধ হয় চাপ স্পষ্টি চ্ছে যে এই সব ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা হোক এবং তার জন্ম ঐ নিচের দিকের ঐ ব্যাঙ্কের ারা কর্ম চারী আছে, তাদের প্রতি একটা উৎপীত্ন চলছে ঋণ আদায় করতে না পারার জন্ত। ক্স্তু আসল সমস্তাটা হচ্ছে এই যে ঋণ আদায় দিতে চাষীরা অক্ষম হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে সরকার ক করবেন? ছোট ছোট জমির যারা মালিক এই ঋণ দায়গ্রন্থ, আজকে তাদের কথা ভেবে **ৰথতে হবে নতুন** ভাবে এবং স্মৃত্তাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের াছে আবেদন জানাবো এবং বোধ হয় এটা উচিত হবে এই কথা বলা যে এই ক্লয়ককুল যাবা মবায় ব্যাঙ্কগুলোর মাধ্যমে ঋণ নিয়েছে, অতীতের সেই সব ঋণকে এথন আদায বন্ধ রাখা হোক াবং দীর্ঘ মেয়াদী স্থত্তে ঋণে পরিণত করে একটা ইনস্টলমেন্ট বেঁধে দিয়ে—১০ কি ১৫ বছরের জন্ম াধে দিয়ে সেই ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হোক। ইতিপূর্বে গ্রুপ লোন-এর ৯ কোটি টাকা ঋণ **কুব আপনারা করেছেন,** তার জন্ম আমরা ক্লতজ্ঞ কিন্তু এই যে ক্লয়ককুল যারা ঋণে জর্জবিত হয়ে ড়েছে তাদের জন্ত আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আাম ঋণ মকুবের কথা বলছি না। আমি বলছি ণ **আদার বন্ধ** রেখে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণে পরিণত করুন। তাদেরকে আবার নতুন ভাবে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা একটা কথা শুনতে পার্চ্চি, এটা কতদূর সত্য জানি না, সেই ৩ হাজার কর্ম চারী যারা নাকি এই ঋণ লেনদেন করেন, তাদের এই ঋণ আদায়ের উপরই চাকরি নির্দ্তর অতএব যা ঋণ আদায় হচ্ছে না তারজ্ঞ সেই তিন হাজার কর্ম চারীর নাকি চাকরির নিরাপত্তা বিদ্বিত হতে চলেছে। ১৫ হাজার লোক যাদের উপর নির্ভ্রনীল তাদের চাকরির নিরাপত্তা বজায় রাখা দরকার। সেইজ্ঞ আমি সরকারের কাছে অফ্রোধ করবো আপনার মাধ্যমে যে এ বিষয়টা ভালোভাবে বিরেচনা করে দেখুন যাতে ঐ তিন হাজার কর্মচারীর চাকরি না যায় বা নিরাপত্তা বিদ্বিত না হয় এবং চাষীকুল যাতে উপরত হয় সেইজ্ঞ দীর্ঘমেয়াদী সত্তে ঐ ঋণটাকে পরিণত কর্মন। তা ছাড়া নতুন ঋণ দেবার ব্যবস্থা কর্মন। আমি আশাকরি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্ষমিন্ত্রী এবং সমবায় বিভাগের মন্ত্রী আছেন তাঁরা এই বিষয়ে কি করছেন আমাদের জানান এবং তা জানালে আমরা খুশী হব।

শাহশাদ দেশার বক্সঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, অ'মার নিবেদন এই যে, যেভাবে দ্রব্য মূল্য দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তাতে জনসাধারণের উদ্বেগের কারণ হওয়া স্বাভাবিক। আমি মূশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা কেল্রের প্রতিনিধি। কাল একটা চিঠিতে জানতে পারলাম যে সেথানে থাতা দ্রব্যের মূল্য দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে চালের কে, জি, ছ'টাকার উপর। সেথানকার ভূমিহীন ক্ষেত্মভূর এবং শ্রমিক তাদেব বর্তমানে কোন কাজ নেই। তা ছাজা উক্ত এলাকা বাগড়ী অঞ্চল। সেথানে চৈতালী ক্ষল ভালোহ্য নি। সেইজন্ত অল্প জমির মালিক এবং ক্ষেত্মভূর, শ্রমিকরা তাদের বা দরকার সেই মূল্য দিয়ে তাদের দৈনন্দিন থাতাদ্রব্য ক্রম করতে পারছে না। বিশেষ করে আরো জানতে পারলাম যেটা পেমারি বলে পরিচিত, অথাত্য—গরুর খাতা বললেই চলে, সেই অথান্য থেয়ে তারা জীবনধারণ করে চলেছে।

এই অবস্থায় এবং কাপড়-চোপড়ের যে রকম মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে—তাতে গরীব মান্থমদের আর কাপড়-চোপড় কিনে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যনে—মন্ত্রামণ্ডলীও এই বিধানসভার মাননীয় সদস্তদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—যে আমাদের সরকার বর্তমানে যে "গরিবী হটাও" প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ এমতাবস্থায় অতিসম্বর যদি এই নিতা প্রয়োজনীয় জ্বামূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জক্ত একটা স্থানিদিষ্ট কর্মপন্থা অন্তসরণ করা না হয়, তাগলে আমার মনে হয় গরীব চাষী, ক্ষেত্রমন্তুর ও শ্রমিকরা অকালে প্রাণ হারাবে। এই কথা ক্যটি বলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধ্যুবাদ জানাছিছ আন্তর্রিকভাবে ও আমার আসন গ্রহণ করছি।

### [ 2-30 to 2-40 p.m. ]

শীচিত্তরঞ্জন বাপুলী: মাননীয় স্পীকার, স্থার, আজকে ১৯৬৯ সাল এবং ১৯৬৭ সালে যুক্তফণ্টের আমলে যে Restriction on Rice and Paddy Control Order বলে একটা বাজে আইন তৈরী করা হয়েছিল, আজও সেই restriction regarding movement of paddy and rice কেন বহাল রয়েছে বুঝতে পারি না। আমরা যারা স্থান্তবনের লোক, যারা really tiller of the soil জমি চাষ করে, তারা একটি movement করতে গেলে তাদের উপর বিরাট হামলা হছে। এর কোন যৌক্তিকতা এখনো আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যারা ধান চাষ করে—rice and paddy-র real producer, তারা ধান নিয়ে আসতে গেলে হু'মণের বেশী আনতে পারবে না। কারণ নৌকা করে আনতে গেলে পুলিশে তাদের উপর হামলা করছে এবং মা চল আদায় করে ছেড়ে দিছে। ফলে আর ঐ Rice & Paddy Control Orderটা কার্যাকরী করা হছে না। কিন্তু স্থান্তবনের চাষীরা ধানচাল সব দ্রে open market নিয়ে free movement হছে। আর স্থানীয় এলাকার ধানচালের soarcity হছে। পুলিশ বিভাগের

কর্মচারীরা গরীব চাষীদের কাছ থেকে মাগুল আদায় করছে ও ছেড়ে দিছে। সকাল থেকে সাদা পোষাক পরে পুলিশ রায়দীদি, কাকদীপ বিভিন্ন নদী পথে বসে থাকে। আজ কলকাতায় চাল আসছে বহু হাত ঘুরে, মাগুল দিয়ে দিয়ে ঘাটে ঘাটে—ফলে এখানে চালের দাম বেড়ে যাছে। কিন্তু আসল চাষী যারা, real producer যারা, তারা কিছুই পাছে না। তাই আজকে আপনার মাধ্যমে আমি অবহেলিত স্থলরবনের হরবস্থার কথা এখানে নিবেদন করছি। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার পণ্ডিত জওহরলাল নেহন্ধ স্থলরবনে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরপক্ষে সেথানে যাওয়া আর সন্তব হয়নি। বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের রায়দীঘি গিয়েছিলেন—পরে আবার যাবেন কথা দিয়েছেন। আমি তাঁকে স্থলরবনবাসীর তরফ থেকে একটি হরিণ শিশু উপহার দিয়েছিলাম। গত ১৯৬৭ সালের ঐ বক্তা Rice and Paddy Control Order আইনটি আর চালু না রেথে ডাইবিনে কেলে দিন। এর দারা স্থলরবনের চাধীরা ক্ষতিগ্রন্থ হছে এবং তীষণ করের মধ্যে পড়ছে। আপনার নাধ্যমে মন্ত্রী মহাশ্রকে অহরোধ করছি ও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি—ঐ পচা আইনের হাত থেকে চাধীদের রক্ষা করনে, বাচান।

শ্রীশীভলচন্দ্র হেম্ব মঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭১ সালে চুরি, ভাকাতি এবং সন্ত্রাসমূলক কাজ যে সব হতো তা প্রায়ই শহরাঞ্চলে দেখা যেত। এখন ১৯৭২ সালে আমরা দেখতে পাছি এই চুরি ভাকাতি ও সন্ত্রাসের কাজ সবই প্রায় গ্রামাঞ্চলে হছে। আমি পুরুলিয়া জেলার মানবাজারের কথা বলছি। গত রবিবার নাটা পাহাড়ীতে ভীষণ ভাকাতি হয়েছে। কলাবতি গ্রামে চারটি ঘরে ভাকাতি হয়েছে, কেইপুরে বারোটা ঘরে ভাকাতি হয়েছে, জাওড়া-গ্রামে এক ঘরে ভাকাতি হয়েছে, চাকুয়াতে ১১ ঘরে ভাকাতি হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা সকলে সাঁওতাল শ্রেণীভূক্ত। তারা অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর মান্ত্র। এদের উপর যদি এইভাবে অত্যাচার চলে, তাহলে সেটা বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার হয়। এই চুরি ভাকাতি অবিলম্ব বন্ধ করবার কোন স্কষ্ঠু ব্যবস্থা হছে না।

আজ যে সব গ্রাম এবং ঘরগুলিতে ডাকাতি হচ্ছে তারা পুরোপুরি কংগ্রেসের সমর্থক। এইটা আমার মনে হয় সম্ভাসবাদী রাজনৈতিক দলের কাজ, এই বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।

শ্রীশিশির সেন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত ক্ষেক্ বছর পর পর বলা হওয়ার ফলে নিম্ন দামোদরের যে প্লাবন হাওড়া জেলার উপর দিয়ে হয়ে যাচছে, সেই সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে আমি বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের অর্থাৎ রিলিফ বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে কিছু বক্তব্য রাথছি এবং সেই সংগে হাউসের সদস্তদের কাছেও আবেদন রাথছি। পর পর কয়েক বছর বলা হওয়ার ফলে হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর, আমতা, বাগনান এবং শ্রামপুর এই সমস্ত থানাগুলির রাস্তা ঘাট একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর বর্ধার শেষে দেখা যায় যে এক গ্রাম থেকে অক্স গ্রামে যেতে হলে সমস্ত লোকেদের ভারা বেঁধে তার উপর দিয়ে যেতে হয়। এই যে অবস্থা এর থেকে মুক্তি পাবার জন্ত সেথানকার গ্রামবাসীয়া সরকারী অফিসারদের কাছে অর্থাৎ বি. ডি. ও., ডি. এম. প্রভৃতির কাছে অনৈক আবেদন জানিয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থাই সেথানে দেখা যাছে না। পরে আমরা ডি. এম., এ. ডি. এম., এস. ডি. ও. প্রভৃতির কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে অঞ্চলের রাস্তার জন্ত টেই রিলিফের মাধ্যমে অভি অল্প করে টাকা দেওয়া হয়েছে। তাই আজ আপনার মাধ্যমে আমি বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে রাথছি ঐ সমস্ত এলাকার জন্ত আরও বেশী পরিমাণে টাকা মঞ্জ্ব করে রাস্তা ঘাট তৈরী করে আগামী ব্রধাকালে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে সেই পরিছিতি থেকে এই অঞ্চলের মাধ্যমে মুক্ত করার জন্ত আমি অন্তরোধ রাথছি।

শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় । মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের আরামবাগ মহকুমার হথা হগলী জেলার থুব জোর থবর যে আমাদের যে ফার্টিলাইজার করপোরেশন থেকে যে সার উপট্রিবিউটরের মাধ্যমে বিলি করা হয়, সেই সার ৫০ কেজির বন্ধায় এবং তার দাম ৪৭ টাকা। গাজকে সেই সার ৬২ টাকা দামে অর্থাৎ চড়া দামে ফার্টকাবাজী হচ্ছে যার ফলে সার পাওয়াাছে না। এই যে আই আর. ৮ লাগিয়েছে, বন্ধায় যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল যে ফসল নষ্ট ময়েছিল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার, সেই জায়গায় আজকে আই. আর. ৮ এর জন্ম সারের যে ডিমাও তাতে সার যদি এই ভাবে ফার্টকাবাজী হয় তাহলে এর ফলে চাষীরা বঞ্চিত এবং শোষিত হবে। আমরা সমাজতয়্বের কথা বলছি সমাজতয়ের পথে এগুতে চাইছি। কিন্তু চাষীরা হচ্ছে দেশের ৮০ ভাগ মায়্যয় তারা যদি এই ভাবে শোষিত হয় তাহলে কি হবে? আজ যারা মানপলি করছে তারাই এর জন্ম দায়ী। আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই যে সার ব্যবস্থা আছে সরকারের এই বাবস্থাকে যদি সরকার পরিবর্তন করে এই পলিসি করে যে যারা এই সার উৎপাদন করছে সেই ফার্টিলাইজার করপোরেশন-এর যে ডিসট্ট্র্টার আছে তার মাধ্যমে সার বিক্রী না করে, যাতে চাষীরা সার কিনতে পারে তার জন্ম প্রত্যেক অঞ্চলে একটা করে যদি সেল ডিপো করে দেওয়া হয় তাহলে চাষীরা সার কিনতে পারে তার জন্ম প্রত্যেক অঞ্চলে একটা করে যদি সেল ডিপো করে দেওয়া হয় তাহলে চাষীরা সার কিনতে পারেব এবং শোষণ মুক্ত হবে।

[2-40—2-50 p.m.]

সমাজতদ্বের যে নীতি আমাদের জাতীয় যে আদর্শ তা বান্তবে রূপায়িত হবে এবং তার জক্ত প্রতি অঞ্চলে আমাদের জেলাতে অনেক অঞ্চল আছে এবং রাজ্যে অনেক অঞ্চল আছে যেথানে এইভাবে দেল ডিপো খোলা যেতে পারে এবং তাতে হাজার হাজার বেকার যুবক কাজ পেতে পারে। আমরা জানি সঠিক অঙ্ক দিতে পারবো না তবে এই ফার্টিলাইজার করপোরেশনের মাধ্যমে যে ডিলাররা যে টাকা মুনাফা করে এই সমস্ত বেকার যুবকদের কাজ দিয়েও প্রভূত মুনাফা থাকবে বলে আমি মনে করি। তাই প্রস্তাব জানাছি ডিলারের মাধ্যমে সার বিলি করার ব্যাপারটা উচ্ছেদ করে যাতে সোজা চাষীরা এক একটি সেল ডিপোর মাধ্যমে সার কিনতে পারে এবং বেকার যুবকরা যাতে সেখানে সেই সেল ডিপোর মাধ্যমে কাজ পায় সেই ব্যবস্থা করার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার জন্ম এই হাউসের কাছে আপনার মাধ্যমে আবেদন রাথছি।

**এবিশ্বনাথ মুখার্জি**: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধ্রুবাদ দিচ্ছি যে আপনি আমাকে আর একবার স্থযোগ দিয়েছেন। আমি এমন একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্চি যেটা খুবই গুরুতর।—এটা উল্লেখ করতে চাচ্ছি আমাদের এই আইনসভার সমস্ত সদস্তদের জন্ত বিশেষ মুখ্যমন্ত্রীর জক্ত। গতকাল ভদ্রেশ্বর চাপদানিতে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বিডলা পরিবারের জামাতা কুঠারী পরিবারের একটি স্থতাকল আছে জি. আই. এম. কটন মিল্স। কাল রাত্রি বেলায় সেই স্থতা কলের মধ্যে রাত্রি ৮টার সময় পুলিশ ঢোকে—ঢুকে ইউনিয়নের সেক্রেটারী শীঅমূল্য মল্লিককে এবং তিন জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। ব্যাপারটা হয়েছে এই ষে সেই স্তাকলের শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে লে অফ করা হয়েছিল এবং সেই লে অফের প্রতিবাদ ক্রেছিল বলে পুলিশ ঢুকলো, ঢুকে ঐ শ্রমিকদের গ্রেপ্তার ক্রলো ইউনিয়নের সেক্রেটারী সমেত। এবং ওরই পাশে বাশবেজিয়াতে উইনডো গ্লাস কার্থানার মালিকরা শ্রমিকদের কাছ থেকে মজুরী না দিয়ে বেশী কাজ আদায় করবার জন্ত স্পীড আপ করেছিল, কাজ বাড়াবার চেষ্টা করেছিল তাতে আপত্তি করার জন্ম একজন শ্রমিককে সম্পূর্ণ বেম্বাইনীভাবে ছাঁটাই করে। এই ব্যাপারে দেখানে আপত্তি করলে পুলিশ দেখানে ঢোকে, ঢুকে ৭ জন শ্রমিককে বেআইনী-ভাবে ডিপার্টমন্টের বাইরে নিয়ে চলে আসে এবং তাদের চার্জসীট করে। পুলিশ তাদের বলে <sup>যে</sup> তোমাদের বেশী স্পীডে কাজ করতে হবে। তাতে তারা আপত্তি করার জন্স ৭জন শ্রমিককে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বাইরে নিয়ে এসে চার্জ্বনীট করে। অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ছটি আমি উল্লেখ

করলাম। যদি আমাদের দেশের কিছু কিছু পুলিশের ধারণা হয়ে থাকে ষে এই সরকার পুঁজিপতি ও জোতদারদের সরকার এবং ঐ সব পুঁজিপতিদের খুশী করতে হবে তাহলে আমাদের গভর্গমেন্টের কতকগুলি দৃষ্টাস্ত স্থাপন করতে হবে যে এই সরকার পুঁজিপতিদের সরকার নয়।

#### LEGISLATION

#### The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972

Shri Sankar Ghose: Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill. 1972.

( Secretary then read the Title of the Bill )

Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill. 1972, be taken into consideration,

Sir, under Article 266(3) of the Constitution of India no money out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in the Constitution. During the present session the Assembly voted a Consolidated Grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of the financial year 1972-73 under the provision of Article 206 of the Constitution of India. The present Bill is accordingly being introduced under Article 204 of the Constitution of India read with Article 206 thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of West Bengal. The money is required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the Grant made in advance by the Assembly in respect of the estimated expenditure by the West Bengal Government for a part of the financial year 1972-73. The amount included in the Bill on account of the charged expenditure does not in any case exceed the amount shown in the statement previously laid before the House. The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of the Grant so made or varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State. The total amount proposed to be appropriated by this Bill for expenditure during a part of the financial year 1972-73 is Rs. 1.97.72.94.000. The amount includes Rs. 38,87,86,000 on account of charged expenditure. The details of the proposed Appropriation Bill will appear from the Schedule to the Bill.

Sir, with these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: I now call upon Shri Kanai Bhowmik.

[ 2-50-3-00 p.m. ]

শ্রীকানাই ভৌমিক: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী মহাশয় আমাদের হাউদের সামনে যে বিল এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে করেকটি বিষয় আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিশের মাধ্যমে একটি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হয়েছে এবং যার মধ্যে এমগ্রমেন্ট বাড়ানো, কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, বিহ্যাতের এলাকা বাড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে কার্যকরী করা হবে কিভাবে এবং কিভাবে সমস্ত মন্ত্রীদের দপ্তর এটা কার্যকরী করবেন বিভিন্ন বিভাগে ভার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিশ্বত।

ধকন এম্পলয়মেণ্ট—এম্পলয়মেণ্টের ব্যাপারে ঠিক হয়েছে যে € কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থরচ করা চবে। কিন্তু এই কথা ভলে গেলে চলবে না যে পশ্চিমবাংলার প্রায় ২৮ হাজার বেকার ্রম্পলয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে। তাছাড়াও গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক আধা বেকার আছে তারা এখন নাম লেখান নি। কাজেই এই সামাত্ত টাকা দিয়ে আমরা যে খুব বেশী বেকার দমস্থার সমাধান করতে পারব সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। কিন্তু এই টাকাটা যাতে ঠিকমত থরচ হয় সে বিষয়ে আমাদের নজর রাখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গুণ্ণ ক্রাস প্রাগ্রামের কথা উল্লেখ করবো। এখানে বড বড করে ক্রাস প্রোগ্রামের কথা বলা হয়েছে। লাসলে এটা টেষ্ট রিলিফের স্কীমের মত একটা মাটি কাটা স্কীম ছাড়া আর কিছু নয়। এতে এম্পলয়মেণ্ট দেওয়ার কোন পদ্ধতি নেই। কাজেই কিভাবে এটা মডিফাই করা যায় নিশ্চয়ই সে জিনিস আমাদের ভাবতে হবে। এটা কার্যকরী করতে গেলে এই এম্পলয়মেন্টের জন্য রিক্র টমেন্টের যে পদ্ধতি বর্তমানে আছে সেটা কেবল তদবীরের উপর চলে, পক্ষপাতিত্বের উপর চলে, আমলাত**ন্ত্র** কর্মস্থচীর উপর চলে এবং এই পদ্ধতি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমস্ত মাস্কুষকে হতাশ করে। দিয়েছে। সেই পদ্ধতিকে যদি বদল করা না যায়, সাধারণ লোকের বিশ্বাসের মধ্যে যদি তাকে না আনা যায় তাহলে এই যে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে তার থেকে যে পরিমাণ ফল আহরণ করা দরকার, তা হবে না। এবং সেই পদ্ধতি এখন পর্যস্ত নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে নি। আমি আপনার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভাকে বলব যে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে যে সমস্ত পরিবারের একজনও উপার্জনক্ষম হতে পারেনি তাদের কিভাবে প্রোভাইড করা যায় সেটা দেখতে হবে এবং তাদের আগে প্রায়রিটি দিতে হবে। আপনাদের এটাও ভেবে বের করতে হবে আমাদের দেশে যে সমন্ত মাইনরিটি কমুনিটি আছে তাদের আমরা কিভাবে এই সমন্ত বিষয়ে প্রোভাইড করতে পারি তাও দেখতে হবে। আমাদের সামান্ত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি ইতিমধ্যেই এই চাকুরী-বাকুরীর ব্যাপারে তদবীর, তাগাদা, রাইটাস বিলডিংসের চারিধারে আরম্ভ হয়েছে, আমাদের এম. এল. এ.-দের কাছে আরম্ভ হয়েছে এবং কংগ্রেস, সি. পি. আই. প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে যদি কিছু একটা-ব্যবস্থা না হয় তাহলে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যেভাবে চলে আসছে সেইভাবেই চলবে। আসলে বাংলাদেশের যুব-শক্তির মধ্যে যে একটা উৎসাহ দেখা দিয়েছে সেটা গুব বেশা এগোবে না। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । রুরাল ইলেক্ িট্রিফকেসনের জন্স শতকরা ২০ ভাগ বরান্দ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ১০ হাজার গ্রামে আমরা ১ বছরের মধ্যে বৈছ্যতিকরণ করবো। এই পরিকল্পনা আপনারা কিভাবে নিয়েছেন আমি জানি না, তবে এটা আপনারা একটু ভালভাবে ভেবে দেথবেন। আপনারা নিশ্চয়ই মেনশনের সময় গুনেছেন যে ক্যালকাটা ইলেক ট্রিক সাপ্রাই কোং এথন বিহাৎ সরবরাহ করতে পারছে না। কাজেই আপনারা এই যে ১০ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনাকে স্বাথক করার জন্ম যথেষ্ট টেমপো অব ওয়ার্ক দরকার। কারণ, পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৩৫ হাজার গ্রাম আছে এবং তার মধ্যে যদি এই ১০ হাজার গ্রামকে ইলেক ট্রিফাই করতে হয় তাহলে ৩৫ পারসেন্ট বাড়াতে হবে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৭ পারসেন্ট ভিলেজকে বৈছ্যাতকরণের আওতায় আনা হয়েছে। কাজেই তাকে যদি আমরা ১ বছরের মধ্যে ৩৫ পার্সেণ্টে তুলতে চাই অর্থাৎ ৫ টাইমস করতে যাই তাহলে কি ধরণের ক**র্মপ**দ্ধতি দরকার সেটা আমাদের স্বাইকে ভেবে দেখতে হবে। কাজেই এটা যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ আপনাদের আশীর্বাদ করবে এবং মন্ত্রীসভার কাজকে যথেষ্টভাবে প্রশংসা করবে।

**্রীসিদার্থশংকর রায়:** ওটা এক বছরে নয়, ত্ বছরে, এণ্ড অব ১৯৭৩এ।

শীকালাই ভৌমিক: তাও যদি করেন এও অব ১৯৭৩তে, চুই বছরের মধ্যে ১০ হাজা গ্রামে—ফাইভ টাইমস যদি করেন নিশ্চয়ই বাংলাদেশে একটা গুরুতর পরিণতি দাঁডাবে. এম প্রয়মেণ্ট পোটেনসিয়ালিটি বাডবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সিক মিলের ক্লোক্সার সম্পরে আমাদের গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বায়বরান্ধ করে এই সমস্য মিলকে ভালো করার, সাহায়্য করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার গভীর আশংকা কেন সিক হচ্চে তা যদি ভালো করে না বঝে. তাকে সংশোধন না করেই টাকা ঢালা হয় তাহলে এই সমস্তার সমাধান হবে না। আপনারা ইকনমিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ার, ১৯৭১-৭২ সালের রিপোর্ট দেখুন, তাতে ওয়েষ্ট বেদল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে সিরিয়াস নেগলেক্ট অব ফাইনানসিয়াল এটারেনজমেণ্টস হচ্চে। যার জন্ম এখানে ইণ্ডাসীয়াল ক্রাইসিস দেখা দিছে। আমি স্থার, আর একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে, আমাদের দেশের ভেদটেড ইন্টারেষ্ট—কায়েমী স্বার্থবাদিরা, একচেটিয়া পুঁজিপতির দল এবং যারা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তারা বলে থাকেন যে বাংলাদেশে শিল্পে যে অস্ত্রবিধা হচ্ছে, শিল্প যে বন্ধ বা ক্লোজার হচ্ছে তার প্রধান কারণ হিসাবে তারা দেখাবার চেষ্টা করেন শ্রমিকদের ষ্টাইক এবং ঘেরাও ইত্যাদির ঘটনা। কিন্তু এটা আদৌ সত্য নয়। স্থার, এই প্রসংগে আমি মাননীয় রাজ্যপাল মিঃ এ, এল, ডায়াসের একটি বক্ততার কিছ অংশ উদ্ধৃতি দিতে চাই। মিঃ ডায়াস ২২শে জাতুয়ারী অল ইণ্ডিয়া ম্যাতুফাকচারাস (এাসো-সিয়েসানে তাঁর বক্ততায় বলেছিলেন পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৭০ ভাগ ক্লোজার হচ্ছে—তার কারণ \*Mismanagement to extract the maximum profit out of an industry with total disregard to its continued vitality and existence, the failure to replace worn out machinery and the lack of constructive approach on the part of the management in the field of industrial relations."

এটা আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের কথা। কাজেই থাঁরা একথা তুলতে চান যে শ্রমিকরা এই সংকটের জন্ম দায়ী তাঁদের কথা ঠিক নয়। আজকে এই সিক মিল বা ক্লোজার মিল যদি চালাতে হয় বা ইণ্ডাদীতে যদি উৎসাহ আনতে হয় তাহলে অন্ত জায়গায় কারণ খঁজতে হবে। এরপরে স্থার, একটি ঘটনা স্থাপনার সামনে উপস্থিত করবো। দার্জিলিং টি এস্টেটের যে রিপোর্ট, সেখানকার চেয়ারম্যান শ্রী এস. কে. মেহেরা যা দিয়েছেন সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। তিনি দার্জিলিং জেলার ৯০টি চা বাগানের যে চিত্র হাজির করেছেন তাতে দেখা যায়. তাঁর মতে ছটি বাগান অলরেডি এাবিভাও হয়েছে, ছটি অলরেডি ক্লোজড ডাউন, তিনটি প্রায় ক্লোজার হতে চলেছে, চারটি বাগানে রিসিভার নিযুক্ত হয়েছে এবং ৩৬টি এস্টেট আন ইকনমিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এইভাবে সমস্ত উত্তরবংগে যেখানে হাজার হাজার লোক চা বাগানে নিয়োজিত হয় সেথানে চা বাগানের সমস্তা এই। দাঁডিয়েছে এথানে ৫ কোটি টাকা সাহায্য করলেই সমস্তার সমাধান হবে না, আমরা এই টাকা যে থরচ করবো এথানে আমাদের ভাবতে হবে যে কি ভাবে এই টাক। আমরা খরচ করবো এবং দেখানে ওয়াকাস রিপ্রেজেনটেটিভস শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কি ভাবে হবে এই সমস্ত জিনিষ আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং তারমধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে. আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার বার বলেছেন—নিশ্চয় বলবেন, যে আমাদের নিউ সোসে দ চাই, টাকা চাই, টাকার দরকার। পশ্চিমবাংলার যে সমস্তা রয়েছে এবং পশ্চিমবাংশার যে উন্নয়ন দরকার তারজক্ত নিশ্চয় টাকা চাই। টাকা আমাদের আছে। কোমরে বল নিয়ে, বুকে সাহস নিয়ে দাড়ালে দেখবেন টাকা আথাদের পশ্চিমবাংলায় আছে কিন্তু টাকা গরীবের ঘরে নেই, যারা বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতি, জোতদার, মালিক তাদের কাছে টাকা আছে। তাদের উপর ট্যাক্স করার অনেক পদ্ধতি আছে এবং তাদের থেকে টাকা আদায় করা

3-00-3-10 p.m. ]

যতে পারে। আর তা করে পশ্চিম বাংলাকে নতুন করে গড়ে তোলা যেতে পারে। আমি স্থার, াকটি সাজেসান বিবেচনার জন্ম রাথবো। ওয়াঞু কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে লেছেন যে কালো টাকা একটা প্যারালাল মার্কেট স্বষ্টি করেছে, একটা বিকল্প বাজার স্বষ্টি ারেছে। তার উপর পাড়িয়ে সমন্ত অর্থ নৈতিক জগতকে একচেটিয়া পুঁজিপতি, চোরাকারবারীরা ানা কায়নায় তছনছ করে দিছেে। তাদের শায়েন্তা করার জ্ঞ ডিমানিটারাইজেসান করা গ্রক। কালো টাকা সহজে বেরুবে না. তা যদি বের করতে হয় তাহলে ডিমানিটারাইজেসান বতে হবে। এটা নিশ্চয়ই সেনট্রাল সাবজেকট। আমাদের আইন সভায় তা নিয়ে প্রস্তাব পাশ রতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকারকে অম্পরোধ করতে পারি যে ডিমানিটারাইজেসান কর্মন। াকে আমাদের রাষ্ট্রের হাতে যে সমস্ত ব্যবসা আছে সেই সমস্ত ব্যবসাতে টাকা থরচ করব, নতুন । ষ্টায়ত্বের দিকে যাব। আজকে পশ্চিমবঞ্জের অর্থনীতি ব্যক্তিগত পুঁজিকে বাড়িয়ে বাড়ান যাবে া, এটা গত ২০ বছরে প্রমাণ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত পুঁজিকে সেই ধনতান্ত্রিক কায়দায় সাহায্য রে পশ্চিমবঞ্জের সমস্তা সমাধান করা যাবে না। আজকে রাষ্ট্রীয়করণের দিকে নিয়ে যেতে বে। এই প্রসংগে একটা কথা আপনাদের শুরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের সরকারের াতে যে সমস্ত ব্যবদা আছে তাতে কি রকম লস হচ্ছে দেখুন। তৃগ্ধ প্রকলে আমাদের লস হয়েছে কোটি ১৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, তুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্টে লস হয়েছে ৩৯ লক্ষ ৫২ হাজার াকা, ডিম ও মুরগী প্রকল্পে লদ হয়েছে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, ক্যালকাটা টুরিস্ট বাসে লদ য়েছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, টুরিস্ট লজ শাস্তিনিকেতনে লস হয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, বিষ্ট লজ দার্জিলিং-এ লস হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোং-তে লস য়েছে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এই লস ১ বছরে হয়েছে। এই লস যদি বন্ধ করা যায় গহলে লাভ হবে এবং এইভাবে আরো জাতীয়করণের পলিসি নিয়ে আমরা যদি নতুন নতুন গ্রাভিনিউ খুলতে পারি তাহলে চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে এবং দেশের অর্থনীতিকে আরো বাড়ান যতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি প্রথাব করব যে আমাদের াম্লিসভা যেন নতুন উদাহরণ স্থাপন করেন তাঁদের নিজেদের ডিপার্টমেণ্টে এই লস বন্ধ করার ঢাপারে। এই সমস্ত লসের জন্ম যেসব অফিসার দায়ী তাঁদের সাসপেণ্ড করুন। যদি কোন । দ্বী তাঁর ডিপার্টমেণ্টে না পারেন তাহলে তিনি সেই ডিপার্টমেণ্ট ছেডে দিয়ে অক্স ডিপার্টমেণ্ট নন এবং রাষ্ট্রায়াত্ব বানিজ্যে যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা বন্ধ করুন। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সংগে াজেসান রাথব মুধ্যমন্ত্রী মহাশয় টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি নিজে উদাহরণ াংস্থাপন করে দেখিয়ে দিন যে এই লস বন্ধ করা যায় এবং সমস্ত মন্তিসভার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে একটা আদর্শ স্থাপন করে সমস্ত মন্ত্রিসভাকে পরিচালিত করুন যাতে পশ্চিমবঙ্গে একটা ন্তুন ধরণের জিনিস তৈরি হতে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গের মাত্ম্য এই মস্ত্রিসভা প্রগতিশীল মোচার প্রতিভূ হিসাবে দেশকে গড়ে তুলবে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। স্থার, এই সমন্ত জিনিস ক্রা যায় যদি সত্যিকারে আজকে মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী সমেত অস্তান্ত সমস্ত মন্ত্রী এই পরিবর্তনের ায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সাল থেকে এই আইনসভায় আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সদিক থেকে আমি জানি অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, মন্ত্রীসভা বক্তৃতার সময় অনেক প্রতিশ্রতি দেন, স্থলর স্থলর কথা বলেন কিন্তু পরবর্তীকালে সমালোচনা করে বলেন না যে গত-বারে কি প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন, এবারে কতটা করতে পারলেন। সেজস্থ আমি আশা করব এবারে সমন্ত পদ্ধতি বদলাবে, মন্ত্রিসভার কাজের পদ্ধতি বদলাবে। সর্ব্ধশেষে আমি এই কথা বলব জনসাধারণ যে সমস্ত কমপ্লেণ্ট হাজির করেন সমস্ত কমপ্লেণ্টের মর্যাদা দিতে হবে। অনেক অভিযোগ আনা হয়, অভিযোগ আনা হবে, কিন্তু আইনসভায় যেসব অভিযোগ আনা হয় তার কোন প্রতিকার হয় না। এবং সাধারণ জনসাধারণের কথা দুরের কথা সেইজন্ত পাবলিকের য অভিযোগ আদে আমরা এম. এল. এ-রা যে সমস্ত অভিযোগ নিয়ে আসি সেই সমস্ত অভিযোগের পূরো মর্যাদা দিতে হবে। তাদের প্রেফারেকের ভিত্তিতে তদন্ত করতে হবে। তথু অফিসারকে দিয়ে বা ভিপার্টমেণ্টকে দিয়ে তদন্ত করলেই চলবে না এবং এই সমস্ত দিক থেকে একটা নতুন কাজে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করতে হবে। সেইজন্ত আমি এখানে এই সমস্ত কথা উত্থাপন করেছি। এখানে যে বিল আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। এই বিল সত্যিকারের কার্যে যাতে পরিণত হতে পারে সেই দিকে যদি আপনারা কাজ করেন এইভাবে যদি আমাদের মন্ত্রিসভা কাজ করতে পারেন তাহলেই জনসাধারণের আশীর্বাদ পাবেন। যদি কাজ না করতে পারেন তবে সেই সংস্কৃতের কথায় বলব "পুন্মুর্যিক ভব" এইট্কু বলেই এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি জামার বক্ততা শেষ করছি।

**জ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্যঃ** মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার মনে আছে গত বছর যথন আমি বিধান সভায় এমেছিলাম থব অল্প কালের জন্ম। ঠিক ঐ দিকের ঐ কোনেই বসতাম। সেবার আপনি **অল্প কালের জন্ম আমাকে** বলার স্থযোগ দিয়েছিলেন। আজকে সেই এলাকা ফাঁকা আছে অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের জায়গায়। আজকে তাঁদের দলের নেতা বিধান সভায় আসতে পারছেন না. তাঁদের দল বিধানসভা বর্জন করেছেন। আমি তাঁদের উদ্দেশ্য করে সেদিন বলেছিলাম যে আপনার। বাংলাদেশকে কোন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের পরবর্তী যে পুরুষ তার। কি খনে ঠাঙারে জাতি বলে ইতিহাসে স্থান পাবে ? আনন্দের বিষয় পশ্চিমবাংলার চিন্তাশীল মার্থ বারা দেশকে ভালবাসেন, যারা নিজেরা বাঁচতে চান এবং সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাঁরা আজকে ওদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজকে এই বিধানসভায় এই যে প্রগতিশীল মোর্চা যে জনপ্রিয় সরকার গঠন করার স্লযোগ পাচ্ছে, পশ্চিমবাংলার শান্ত্য আমাদের অকুষ্ঠ আশীবাদ দিয়ে পার্টিয়েছে। আজকে আমরা তারজন্ম নিজেদের ধন্য মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সাথে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বিল পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এই সমর্থন করে এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এই বিধানসভায় আজকে আমরা এসেচি ও বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করতে পেরেছি। আমরা পশ্চিমবাংলার মাগ্রমের কাছে কতগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, কতকগুলি প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারিত করে এমেছি, এবং সেই প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রতি আমরা যেন ভূলে না যাই। আমি ঐ ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলতে চাই. আমাদের যে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়েছে আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্তান্ত মন্ত্রীরা আছেন আমি তাঁদের বলি যে যদিও ঐ আসন ডানলোপিলোর গদীর তবুও আমি এই আসনকে কাঁটার আসন বলি। আমরা যাঁরো বিধানসভায় এসেছি তাঁদেরও আসন কাঁটার আসন।

কারণ ১৯৬৭ সালের পর তৎকালীন ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন সেই মার্কসবাদী কম্য়নিস্ট দল এবং তাঁদের সাঙ্গপাপরা কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, শান্তি-শৃন্ধলা এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রকে ভেদে গুড়িয়ে দিয়ে গেছেন এবং পশ্চিমবাংলাকে ২৫ বছর পিছিয়ে দিয়ে গেছেন । সেজস্থ আজ আমরা একটা অগ্নিপরীক্ষার দিকে এসেছি, কয়েকদিন ধরে বিধানসভায় রাজ্য-পালের ভাষণের উপর, বাজেন্টের উপর বক্তা শুনছি। কিন্তু একটা জিনিষের অভাব অঞ্ভব করছি। প্রথমেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন যে আমরা যদি সরকার গঠন করতে পারি তাহলে আমরা এই দেশে সমাজবাদ আনব। কিন্তু সেই সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাবার যে কার্যক্রম তার অভাব এথানে দেখছি। অবশ্য অতি জ্বন্ত সব কিছু করা সম্ভব ধবে না। কিন্তু আমাদের জনপ্রিয় সরকার কিছু কিছু নতুন নতুন কার্যক্রম নিয়েছেন, বেকার সমস্তা দমাধানের চেষ্টা করবেন, ১০ হাজার গ্রামে বৈত্যতিকরণ হবে, বন্ধ শিল্প খুলবে, কিন্তু তাও মনে করি যে সমাজবাদ প্রকলের একটা নঞ্জীর রাখা প্রয়োজন। এই সভায় ৩০ জন বাদে আমার

সকলেই গ্রাম থেকে এসেছি। এখানে গগণচন্ত্রী অটালিকা, নিওন লাইটে আমাদের চোখ । প্রাধিয়ে যায়। এটা কিন্তু আমাদের দেশের আসল চেতাবা নয়। এথানে ধনতাল্লিক বৈষ্মা মাছে, এখানে Continental Hotel, Ritz Hotel, Hindusthan Hotel-এ সমন্ত Suit লাভা করা আছে যার ভাড়া হয়ত দৈনিক ৫০০ টাকা করে এবং সেথানে তাদের সমস্ত guest-রা াকে। এই শহরে লক্ষ লক্ষ টাক। বিলাস, পানীয়, রেস ইত্যাদির জন্ম যে বায় হয় তার কিছ দ্যাংশ যদি আমরা নিতে পারি তাহলে গরীব ছেলেদের প্রতাতে পারি। বিনা চিকিৎসায় যে মারা াচ্চে তার চিকিৎসার বাবঞ্চা করতে পারি। বর্ষাকালে যার ঘবে জল পড়ে তার আচ্চা-দনের ব্যবস্থা করতে পারি এবং এর দারা তাদের মথে একট হাসি ফটাতে পারি। আমি একথা জার দিয়ে বলতে পারি যে গরিবী. বেকার দমস্যা যদি দর করতে পারি বা ৫ বছরে তার ভগ্নাংশ চরতে পারি তাহলে লোকেরা আমাদের আশীর্বাদ করবে। কিন্তু সবচেয়ে বড কথ। হচ্ছে যে ামাজবাদ আনতে হবে। আজ কাগজে দেখলাম যে কেন্দ্র ঢালাও স্নযোগ দিয়েছেন রাজ্য-ারকারকে যে শহরের সম্প্রতির সীমা বেঁধে দিতে হবে। পশ্চিমবাংলা ইতিমধ্যে আপনার ও Deputy Speaker-এর বিনা প্রতিষ্কৃতিতায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অনেক নতন নজীর সৃষ্টি করেছে। *ম*তরাং প**ল্চি**মবাংলার জনপ্রিয় সরকার এবং এই সভায় মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন করি য় পশ্চিমবাংলা প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শহরের সম্পত্তির সীমা বেঁধে দিক। আপনাদের কাছে মাবার বলব যে সমাজবাদ আনতেই হবে। এর কোন short-cut বা টেকনিকের প্রয়োজন নেই। চারণ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না। আমরা এবং আমাদের নেত জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার যদি আমরা থেলাপ করি তাহলে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখুন জ্যোতিবাবুদের মত মানাদের ঐ রকম অবস্থা হবে।

**ত্রীকাশীনাথ মিত্র:** মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই বাজেট বিলের পরিপ্রেক্ষিতে নামি হু'একটি কথা বলতে চাই। আমি দেখছি আমাদের যে বাঞ্চে হয়েছে তাতে আমাদের াধারণের যেটা প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজন গ্রাম বাংলার লোকের অর্থাৎ াঙাঘাট, যে ব্রীজ, যে ক্রসওয়ে; যে শিক্ষা, যে দৈরু বা নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক থেকে মামাদের কিছুটা অবহেলা হয়েছে। আমি আমাদের পূর্ত্তমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। স্থানে বল্লাম, বাঁকুড়া যে অবহেলিত হয়ে আছে আমাদের রাজগায়ে দার্কেশ্বর নদীর বঞায় য ব্রীজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার ব্যাপারটা কি অবস্থায় আছে। তিনি বললেন, নিশ্চয় দেখবো, নশ্চয় করবো, কিন্তু টাকার অভাব**,** টাকা কোথায়। আজ তাই স্পীকার মহাশয়, বলছি আজ াদি এই অবস্থা হয় সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই কাঁতুনী গাওয়া হয় তাহলে জনসাধারণ কি লবে আমরা এসেছি গ্রাম বাংলা থেকে যাদের আশীর্বাদে। গতবারেও এসেছিলাম নির্বাচিত য়ে ১০¢ জনের মধ্যে ছিলাম। এবারও এসেছি সকলের আশীর্বাদে। কিন্তু তাহলে কি আমরা াদের ভাঁওতা দিচ্ছি। আৰু তাদের কি বলবো ? সেই গ্রাম থেকে ১০ জন প্রতিনিধি এসেছিলো, গদের নিয়ে রাইটাসে গেলাম। তারা হতাশ হয়ে বাড়ী চলে গেলো। এই যে খরচ হলো যে <sup>ারা</sup> এসেছি**লো** তাদের কি বলবো? আজ আমরা গ্রাম বাংলায় চলো প্রোগ্রাম নিচ্ছি। সেই প্রাথাম সফল করে তুলতে পারলে আমাদের আসা সার্থক হবে এবং আমরা সাধারণ মাহযের ্শিশীর্বাদ পাব। পূর্বোক্ত বক্তা বলে গেলেন আজ আমরা দেখছি বিরোধী পক্ষের আসন শৃন্ত, নিমাদেরও সেই অবস্থা হবে। স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই কথাই বলবো মন্ত্রিসভা न এই গ্রাম বাংলার কথা বিচার বিবেচনা করেন।

3-20-3-30 p.m.]

আর একটি কথা আমি বলতে চাই করেকদিন আগে এই জিনিসটা অনেকে বলেছেন। গ্রাম

বাংলায় শিক্ষা, কুল ও কলেজের ত্রবস্থা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে আবার অশ দেব। তারপর বেকার সমস্যা যেরকম তীত্র আকার ধারণ করেছে এই সমস্যা দূর করজ কমপ্লিট প্রোগ্রাম দরকার। শত শত ছাত্র, যুবক তারা আমাদের কাজে এগিয়ে এতে তাদেরকে যদি আমরা কাজ দিতে না পারি তা হলে আবার অশাস্তি দেখা দেবে। তারপর ঘ একটি বিষয় বলব ক্যাশ প্রোগ্রামের কাজ কবে আরম্ভ হবে ? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপ্র মাধ্যমে বলতে চাই যিনি এই ডিপাটমেটের মন্ত্রী তিনি যদি সদস্যদের সামনে কিছু বে তাহলে ভাল হয়। অস্ততঃ আমি বলতে চাই গ্রাম বাংলার জক্ত যাতে গ্রামের কিছু উন্নতি আফ করতে পারি সেইজক্ত আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মাধ্যমে মন্ত্রী শ্রীত গান্ধীর যে নীতি সেই নীতি কার্যকরী করতে হবে। এই বলে আমি আফ বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

**্রীশেখ দৌলত আলি**ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাজেট সমর্থন করতে উঠে হু'একটা ব বলতে চাই। প্রারম্ভেই আমি বলতে চাই যে বাজেট আশাপ্রদ কিন্তু আশাহ্যরূপ হয় নি। কেন আমরা যা বলেছি যে গরিবী হটাও এটা শ্লোগান হিসাবে দেখলে চলবে না, সেটা বিপ্লব হিস মনে করে ষে বাজেট উপস্থিত করার দরকার ছিল ঠিক সেই ধরণের বাজেট এখানে রাখা হয়ে বলে আমি মনে কার না। সেইজন্ম আমি আপনার মাধ্যমে আমার বক্তব্য রাখছি এবং প্রথ বলেছি যে বাজেট আশাপ্রদ কিন্তু আশান্ত্রূপ নয়। ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭০ সালের যদি বাবে দেখি তাহলে দেখব কিছু পরিমাণ টাকা বেড়েছে, সামান্ত রেসিও বেড়েছে, টাকার বরান্দ ি পরিমাণ বেড়েছে। গতবারের বাজেটে, ১৯৭১-৭২ সালে যে অঙ্ক ছিল যা বরান্দ ছিল এবার আঃ দেখেছি কিছু বেড়েছে। যেমন আমি বলি গতবারে ২০ ৩৬ লক্ষ টাকা কৃষিখাতে বরাদ ছিং এবারে ২০ ৭৯ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। গ্রামবাংলার ক্লবিখাতে যে বরাদ ছিল, ১৯৭১-৭২ সা চলতি বাজেটে টাকার পরিমাণে খুব বেশী ফারাক নাই। ক্র্ষিথাতে তাই কাজ আশান্ত: দেখতে পাইনি। তাহলে বলতে বাধা হচ্ছি গরিবী হটাও শ্লোগান যদি সতাই বিপ্লব হিসা দেখতে চাই তাহলে তা বাস্কবে রূপায়ণ করতে হলে এই বাজেটের বায় বরান্দ দেখে সম্যুকভা এগোন যাবে বলে মনে করতে পারছি না। তার সিগন্থাল আমরা উপলদ্ধি করতে পারছি ন সেচের ক্ষেত্রে এবং কৃষির কথা বলতে গিয়ে আমরা বলতে চাই যে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্র। সেণ্ট্র ফিনাস ইন্সটিটিউশন ঘোষণা করেছেন যে কলকাতা, হাওড়া এবং ২৪-পরগণা উন্নত। কিন্তু স্ত আমি বলতে চাই যে দক্ষিণ ভাগ ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে কোন শিল্পদ্যোগ নাই বা কোন ( সরকারী প্রচেষ্টাও নাই। সেধানে কৃষি, সেচ, বিহাৎ প্রভৃতির কোন পরিকল্পনা নেওয়া নাই। সেথানে যদি কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হয় তাহলে কিছু উন্নতি হবে বলে আ মনে করি না। গতবারের বাজেটে যেথানে ২০:৩৬ ভাগ টাকা ধরা হয়েছিল তাতে যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে এবারে ২০°৭৯ ভাগ নিয়ে কতটুকু কাজ হবে এ নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আ এবং এই বিষয় জানিয়ে আমি আমার উদ্বেগ বোধ করছি। সেচ ব্যবস্থাও আমাদের ওদিতে ক্ষেত্রে যেটুকু দেখেছি, সেচ বরাদ্দ বড় জোর এক কোটি টাকা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এই এক কে টাকার বেশী টাকা নিয়েও আমরা দেথেছি যে গতবারের দারুণ বস্তায়, প্রচণ্ড বস্তায় এসব এলা যেভাবে বিদ্ধন্ত হয়েছে এবং আমাদের অক্যান্ত থাল বিল নালা যে সেচ সরবরাহ করতে পারে অথবা জল নিকাশের কাজ একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছে। গতবারে এই বরাগে যদি কে কাজ না **হয়ে থা**কে আজকে এই এক কোটি টাকা বরান্ধে কি আশা করতে পারি। কিন্তু সেটু? যে**কথা আমাদের** এই সভায় উত্থাপিত হয়েছে, যাতে করে চুড়ান্তভাবে তার প্রয়োগ হয় *এ* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার স্বষ্ঠু রূপায়ণ ঘটে সেদিকে আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের সরকা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রামে বৈত্যতিকরণের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন, শুধু আপনার মাধ্য

আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৩৮.১৪৫টি গ্রাম আছে. আমাদের গত বংসর পর্যন্ত ২.১১৬টি গ্রামকে বৈত্যতিকরণ করতে পেরেছি, ১৯৭০ সালে আমরা বলেচি যে ১০ হাজার গ্রামকে বৈগ্রতিকরণ করা সম্ভব হবে। গ্রামের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে কর্ছি, আমি আমাদের সরকারকে সাধবাদ জানাচ্ছি যে এথানে ২৪ প্রগণা এনলিস-টেড হয়েছে, কিন্তু এই গ্রামের অর্থনীতিতে আমরা কি দেখি, গ্রামের চাষীরা তিন মাস চাষ আবাদ কবে আর বাকী ১ মাস বেকার বসে থাকে, আমাদের এলাকায় যদি তাল পাতার শিল্প গ্রন্থে উঠে। অথবা ওমধের ছোট ছোট বাক্স বিভিন্ন গ্রামে তৈরী হয় এবং তার জন্ম সরকারী সংস্থা যদি খোলা যায়, সরকারী উত্থোগে যদি খোলা যায় তাহলে সেই গ্রামের কর্মসংস্থানের উত্যোগে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে একথা আমি বলতে পারি। আর একটি কথা, আমি দেখলাম, সেটা অত্যন্ত আনন্দের কথা, অনেক দিন ধরে গুনে আস্চি, আমাদের বাজেট বক্তবোর মধ্যেও দেখলাম ভাষমগুহারবারের রায়চক প্রামে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপ্রোগে যে মৎস্থা শিকার বন্দর তৈবি হবে, আজও ভনতে পাচ্ছি তৈরী হবে, এখানে অবশ্য দেখলাম ১৯৭২-৭০ সালের মধ্যেই তার কাজ শুরু হবে। এই আরম্ভ হবে এই কথাটা ঠিক আমি মেনে নিতে পাচিছ না, সেটা আরম্ভ হোক সেটাই আমাদের দাবী আপনার মাধ্যমে এখানে রাখতে চাই। আর একটা কথা, বেকারদের ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মহাশ্য বললেন আমাদের কিছতেই হতাশ এবং ব্যর্থমনোর্থ হতে দেবেন না। আমি ত জানি শিক্ষাথাতে আমাদের যে টাকা বরান্দ হয়েছে এবং যেগুলি শিক্ষা অবৈতনিক করবার পরিকল্পনা রয়েছে তানের কাজের ক্ষেত্রে যদি প্রথম পদক্ষেপ করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় আজকে আমাদের যে বেকার সমস্থার তীব্রতা তা অনেকথানি হাস পেতে পারে। যাই হোক আর একটা কথা এই যে বেকার সমস্যাটা কেবলমাত একটা ক্লেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আজকে সবুজ বিপ্লব বলুন, শিল্প বিপ্লব বলুন, দুৰ্ব ক্ষেত্ৰেই এই বেকার দমস্ভার স্তর্কে যদি আমরা ভাগাভাগি করে দিতে পারি তাহলে আজকের বাজেটের মধ্যে যে বক্তব্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সার্থকতা লাভ করবে। এই বলে আমি বাজেট সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনাকে ধ্যাবাদ দিচিত।

## Shri Prem Oraoan:

स्वीकर सर, १६६६ साछ में इसी विधानसभा में एक प्रश्न उठा था कि मेटली नागरा काटा में एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। हमने इसे पेपर में भी देखा था। वंहा पर विजली वत्ती भी जाने का शोपाम था किन्तु जलढाका प्रोजेक्ट से विजली वीच वीच से पार होकर सिलीगुड़ी चली गई और मेटली नागराकाटा में विजली नहीं आई। इसलिए मेरा मंन्त्री महोदव से निवंदन है कि मेटली में बिजली वत्ती का-ईन्तजाम जल्द से जल्द होना चाहिए। वँहा पर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। पानी का बन्दोबस्त होना चाहिए।

[ 3-30--3-40 ]

हमारा इस्नाका अभी तक पिछ्न हुआ है। वह इस्नाका चाय बगान अंचर का वेसी भाग है। वंह के छोग ज्यादा करके आदिवासी हैं। इसिएए वहा के छोग कोई भाषा समझ-वूमलहीं सकते हैं। अगर थोड़ी वहुत कुछ भाषा समझने हैं तो वह भाषा है—हिन्दी भाषा। वही भाषा वंहा के छोगों के बीच चालु है। वंहा कीजनसंखा करीव ६० हजार है। इसिलए मेरा कहना है कि वंहा पर हिन्दी स्कूछ खोछना वहुत जरूरी है। १६६६ साछ में जब यहां यूनाइटेड फान्ट-सरकार थी, तबभी यह परन उठाया गया था किन्तु आज वह सरकार खत्म होगई है। अब यहां पर गणतंन्त्र मोर्चा की सरकार कायम हुई है। यह सरकार ६ वर्ष तक यहां पर वनी भी रहेगी। इसिछए स्पीकर महोदय, में सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उस हलाके में हिन्दी स्कूछ की ज्यवस्था वहुत जरूद करे।

अव यह गणतांन्त्रिक मोर्चा की सरकार यहाँ पर अच्छी तरह से चलेगी। इसिछए उसे गरोव जनता के भविष्य की और ओर वंगळा देश की परिस्थित जो खरावचळ रही है, उस तरफ विशेष क्यान देना चाहिए। हमारा इस्नाका बहुत पिछड़ा पड़ा हुआ है। आदिवासी भाई या की हाळत बहुत खराव है। इसिछए उनकी उन्नित के छिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस सरकार से निवेदन करता है कि मेटखी नागरा काटा में हिन्दी स्कूल होना चाहिए। विजली बत्ती का प्रवंघा होना चाहिए। वंहा पर सरकारी स्कूल होना चाहिए। इन सव चीजों की वहाँ के अदिवाशियों के छिए वहत आवश्यक है।

दार्जिलिंग ढिस्ष्ट्रिक्ट में १० चाय वगान वन्द पढ़े हुए है। वहाँ पर ३-४ हजार मजदुर वेकार पड़े हुए हैं। कालिंपोंग महकुमा में कुमायुं चाय वगान को मालिक ने वन्द करित्या। इससे वहां पर ८५० मजदुर वेकार बैठेह ए हैं। में आशा करता हुँ कि मंन्त्री मण्डली इस पर जरूर विचार करेगी।

हमारा इलाका पिइड़ा ह आ इलाका है, इसिक्षए हम इस विधानसभा में अच्ली तरह से वोल नहीं सकते हैं। फिरभी चेष्टा करते हैं। दार्जिलिंग में वहनों के लिए हाई स्कूल नहीं है। वंहा पर हाई स्कूल जल्द से जल्ह होना चाहिए। कालिंपोंग में सरकारी अस्पताल नहीं है—पानी का प्रबंध नहीं है। इन सव चीजों का प्रवंध वहत जल्द इस सरकार को करना चाहिए।

बंगाछ में नये २ कारश्वाने खुळने चाहिए ताकि छोगों को काम मिछा सके। किन्तु चाय बगान के मालिक छोग फैक्टरी को आधा तोड़ २ कर दुसरी जगहों परछे जा रहे हैं। इससे उनको मुनाफा बेसी मिछता है। एकतरफ तो उस इखाके की जनसंख्या वढ़ रही है और दूसरी तरफ वहाँ पर माछिक छोग करके दुसरी जगहों पर छेका रहे हैं। इससे वहाँ पर बेकारी बढ़ती जा रही है। सरकार को इस ओर नजर देनी चाहिए।

इसारे गणवां जिन्न मोर्चा के मुख्य मंन्त्री श्रीसिद्धार्थ शंकर राय नागराकाटा में गतरक २० फरवरी को गये थे। वहाँ पर मिटिंग करके आये। आशा करता हूँ कि मुरक मंत्री वहाँ के लोगों के पुरव-पर्व को पूरी वरह से दुरकरेंगे।

ढंकन कम्पनी नागेश्वरी चाय वगान को तोइकर किछकर में छेजा रही थी।
मजदुरों ने उसे रोक दिया। समक्त में नहीं आता कि जहां पर १७ सौ एकड़ जमीन हैं।
हिं वहां से वयों यह कम्पनी उस जगह परछे जारही हैं, जहां पर १ सौ एकड़ जमीन है।
हिंसिक्षिए मजदुरों ने इसे अटका कर रखा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए
और नये २ कछ-कारखाने वहां पर खोलने चाहिए। ताकि वहां के छोगों की हाछत
सुधरे और वेकारी वहां के छोगों के वीच से दुरहो। इयर्स तराई इलाके से कारखाने
को तोड़कर ले जाने का कोई माने ही नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि
परकार इधार ध्यान दे।

१६७० सास्त्र में मेरा ऐक्सीडेण्ट हो गया था, तब से मेरा चलना-फिरना वन्द हो गया था। आव भी लकड़ी के सहारे चलता हूँ। फिरभी वहाँ की जनता ने सिको जिताकर यहाँ भेजा है, ताकि मैं इस असेम्बस्त्री में अपने इलाके के खोगों की व्यक्षा को रखूं और उनकी उवस्था की उन्नति के लिए सरकार से कहूं। हमारे लाके के लोग वहुत परेशान हैं। लोगों में बेकारी है, गरीवी है—इस और रिकार को जल्द से जल्द ज्यान देना चाहिए।

दार्जिलिंग जिला में १० चाय वगान वन्द हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

१-इमेन गुरुगं वगान

२-रेंगून रेन्व्न वगान

३-मिनारिस्पिछिंग वगान

४--धोडे

५-कोले मेली

६ — मिलिंग वगान

टून सुँग वगान

८-समरिंग बगान

६ वळासंग वगान

१०-मेरिन वगान

ये दस बगान वन्द हैं। सरकार की ओर से इन बगानों को खोछने का इन्तजाम ना चाहिए, क्यों कि वहाँ पर ३-४ इजार मजदुर वेकार बैठेडुए हैं—वेतइप रहे । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर विशेष ज्यान दे।

इतना ही कहकर स्पीकर महोदय को धन्यवाद देकर में अपना वक्तव्य शेष

প্রীক্তবেভ মুখার্কী (২নং): মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়, পৃশ্চিমবাংলার বিধানসভায় যে এাাপ্রোপ্রিয়েদন বিল রেথেছেন আমি সেই বিলকে সমর্থন জানাছি কারণ সেই বিলের মধ্য দিয়ে আমি ব্রুতে পেরেছি তাঁর কাজ করবার সদিছে। আছে। এই কাজের জক্ত প্রয়োজন টাকার এবং সেই টাকা আমাদের বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা দরকার। আমি আন্তরিকভাবে অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাছিছ কারণ পশ্চিমবাংলা বিরাট একটা অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। এই বিষয় আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল আছি যে, শরণার্থী সমস্তা এবং বিগত বক্তায় যে সমস্ত থয়রাতি সাহাষ্য করতে হয়েছে এবং রাজ্যসরকার য়েভাবে সাহসিকতার সংগে, আন্তরিকতার সংগে এই সমস্তার মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন খাতে যেভাবে ব্যয়বরান্দ করেছেন তাতে করে আমি তাদের অভিনন্দন জানাছিছ। সংগে সংগে আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, টাকার জক্ত ভাল কাজ যেন বন্ধ না হয়, টাকা আমাদের আছে।

[3-40 – 3-50 p.m.]

গোপন পথে আমরা জানি বহু টাকা চলে যায়, সেই টাকা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করি কারন তিনি নিজে একজন ব্যারিষ্টার, তিনি জানেন যে বিভিন্ন বিক্রয়কর ফাঁকি দেবার জন্ম কত টাকা আমাদের সরকারের হাতে আসে না। তিনি নিজে ওয়াকিবহাল আছেন যে বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিপতি, মহাজন তাদের ঘটো করে খাতা থাকে। সেই হুনং খাতা মার্ফত ব্যবসা করে তারা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সরকারকে ফাঁকি দেয়। সেই টাকা সংগ্রহ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি যে আমরা বে স্থপ্ন দেখছি গণতান্ত্রিক সমাজবাদে পৌছাবো তারজন্য প্রথম যে পদক্ষেপ দরকার সেটা হচ্ছে এই শোষকদের ক্ষমা করা চলবে না। দেশের এই সম্প্রদায় যারা প্রতারণা করছে সরকারের সঙ্গে. তারা তো জনগণের সঙ্গেও প্রতারণা করছে। সেই একচেটিয়া প্রজিপতি, মহাজন যারা বছরের পর বছর এইভাবে প্রতারণা করছে তাদের ক্ষেত্রে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্ম আমি আপনার মার্ফত অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি অকর্ষণ করি। এই কারণে করি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, টাকার অভাবে বহু সরকারী শিল্পগোগ বন্ধ হতে চলেছে, সমবায় প্রথায় যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সরকারী সাহায্যের অভাবে সেই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হতে বসেছে। আমার নিজের কেন্দ্র কাটোয়ায় চাষীরা যৌথভাবে থাজুরদিহী সমবায় হিম্বর তৈরী করেছিল। তার কারণ দেখানে যে হিম্ঘর আছে তাতে বিভিন্ন ধরনের কার্চুপি হয়—ওজনে কম দেওয়া হয়. তাদের উপর শোষন চালানো হয়, সেইজন্য চাষীরা যৌথ উন্মোগে থাজুরদিহী সমবায় হিম্মর তৈরী করেছে। কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেলেও চাধীদের বছরের যে সময় খোরাক থাকে না সেই সময় ঐ ব্যক্তিগত মালিক দাদন দেন কিন্তু এই সমবায় হিমঘর দাদন দিতে পারে না। সেইজন্য সেই সমবায়-হিম্মর আজকে বন্ধ হতে চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত তাই আমি বলছি গোপন পথে যেখান দিয়ে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে দেই লিকেজের সন্ধান করে সেটা বন্ধ করা হোক এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, মহাজনদের ক্ষেত্রে যারা বিক্রয়কর ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষার থাতে, স্বাস্থ্য খাতে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে এবং হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এবং অক্সান্ত দপ্তরের তরফ থেকেও ব্যয়ের অন্নোদন চাওয়া হরেছে এবং আমরা অন্নোদন দিয়েছি কিন্তু আমরা একটা অন্নুরোধ করবো ষে এই সরকারী অর্থের কতটা জনকল্যাণে লাগে—কারণ আজকে হাসপাতালগুলির দিকে দেখলে দেখা বৃষ্টিব সরকার যে টাক। বরাক্ষ করেন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ম দেখানে রোগীর পথ্য চরি হচ্চে। স্থতরাং বায়ের পরিমান দেখে সম্বর্ত হলে চলবে না সেট বাষের তিসাবের ক্রারাধারি

অংশ জনগণের কল্যানের জন্ম ব্যয়িত হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষাথাতে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে কিন্তু আজকে স্বাধীনতার ২৪ বছর পরেও দেখা যাছে ১০।১১ মাস শিক্ষকরা মাহিনা পাছেন না, তাঁরা অভ্তুক থাকছেন। তার কারণ হছে, আমলাতস্ত্রের কুড়েমী চিলেমী গাছিলতির জন্ম বিল যায় না। স্কতরাং শুধু টাকার অঙ্ক দেখলেই হবে না সেইগুলি ঠিকমত ধরচ হছে কিনা সেদিকেও নজর রাথতে হবে। সঙ্গে আমি অহ্বোধ করি, যেখানে অপচয় হছে সেই অপচয় বন্ধ করতে হবে। সরকারী আমলারা সরকারের দেওয়া গাড়ীতে ব্যক্তিগতভাবে পরিবারবর্গকে নিয়ে ভ্রমণে বেরোন, সরকারের পেট্রোল, সমস্ত কিছু সরকারের ধর্ম হছে এতে দরকারের টাকা বেরিয়ে যাছে। স্কতরাং টাকা ধরচও যেমন হবে সঙ্গে সঙ্গে অপচয় বন্ধ করার জন্ম আপনার মার্ফত অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি।

Shri Abdul Bari Biswas: Sir, on a point of order, ত্-একদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম বিধানসভা একটা খুব অস্থবিধাজনক অবস্থায় পড়ে গেছে। আমাদের সীটের পাশে নীচে একটা বোতাম টেপার ব্যবস্থা আছে, এই বোতাম টেপার কোন স্থযোগ আমাদের হচ্ছে না। ওদিকে থাদের থাকবার কথা ছিল, তাঁগো আসছেন না। ত্ব-একজন থাঁরা আছেন, তাঁদের গ্রারাও বোতাম টেপার ব্যবস্থা হচ্ছে না। এগুলোকে অচল না রেখে সচল কয়ার ব্যবস্থা কর উচিত।

Shri Sankar Ghose: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্তগণ এই বাজেটের উপর বিভিন্ন প্রস্তাব রেপেছেন। মাননীয় সদস্ত কানাই ভৌমিক, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, স্করত মুখোপাধ্যায় এবং আরো আনেকে নানা রকম প্রস্তাব এখানে রেপেছেন। আমি এই সমস্ত প্রস্তাব বিশেষ জ্বের সাথে পরীক্ষা করে দেখবা। কর ফাঁকি সম্বন্ধে, অর্থের অপচয় সম্বন্ধে এবং আরো সমস্ত প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আপনারা আমাদের অবহিত করেছেন। তার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি অমরা দেব।

আর একটা কথা বলতে চাই আমরা এই বাজেটে যে ব্যবস্থা করেছি, তাতে বিশেষ করে গ্রামের উন্নয়ণের জন্ম আমরা ব্যবস্থা করেছি, [এটা] পশ্চিমবাংলায় গ্রাম বাংলাই প্রধান এবং য় সমস্ত বরান্দ হয়েছে গ্রামের উন্নয়ণের জন্মই বিশেষ করে হয়েছে। C. M. D. A-এর জন্ম যে রোদ্দ হয়েছে, সেটা কেবল কলকাতার জন্ম নয়, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটাকে নয়ে, কলকাতা ছাজা ২৪ প্রগণা, হাওডা, ছগলী—এই সমন্ত নিয়ে। এই C. M. D. A-র য পরিকল্পনা, তা' ৮ মিলিয়ণ মাহুষের জন্ম। কলকাতার যে জনসংখা সে হচ্ছে ৩ মিলিয়ন। এছাড়া আমাদের যে সমস্ত বরাদ্ধ আছে তা বিশেষ করে গ্রামের জন্ম। আমরা এখানে বন্ধার র্জ মাতুষ যার। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিশেষ করে দরিত মাতুষ। তাদের জক্ত ১৯৭১-৭২ সালের াজেটে আমরা বরাদ করেছি ০৮ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত টাকা গ্রামের উন্নতির ন্ম বায়িত হবে, বিশেষ কবে ওথানকার দ্বিদ্র মান্তবের জন্ম। ক্ষিক্ষেত্রে আমরা যা বরাদ্ দ্রেছি তাও গ্রামের জন্ম। ক্ষিথাতে বরাদ্ধ করা হয়েছে ২০ কোটী টাকার উপর, আর আমরা াব লিক হেল্লেও, মেডিকেল সার্ভিসে, ফ্যামিলী প্লানিং-এ, এই সমস্ত থাতে যে টাকা বরাদ্ধ করা ায়েছে, তার বেশীর ভাগই গ্রামের জন্ম। মেডিকেল সার্ভিসের জন্ম আমরা ২৭ কোটা টাকার বিশী বরান্ধ করেছি ১৯৭২-৭৩ সালে। জনস্বাস্থ্য থাতে প্রায় ১০ কোটা টাকা বরান্ধ করা হয়েছে এই বাজেটে। ফ্যামিলী প্লানিং-এর জন্মও বেশ কিছ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। গ্রাম বাংলার উন্নতির জক্ত আমারো যেটা ব্রাহ্ম করা হয়েছে পশুপালন বিভাগে ও সমবার বিভাগে, এই াওপালন বিভাগে ২ কোটী 👀 লক্ষ টাকা এবং সমবায় বিভাগে ৪ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা। 🕆 আমাদের শিক্ষাথাতেও বিশেষ বরান্ধ হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে বরান্ধ হয়েছে ৮২ কোটী টাব এবং পয়লা জাত্ম্যারী ১৯৭২ সাল থেকে ১২০০ প্রাইমারী স্কুল গ্রামের জন্ম মঞ্জুরী করা হয়েছে। [3-50—4-00 p.m.]

বর্তমান প্রাইমারী স্থলগুলির জন্ম আরও ২ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হচ্চে এ >লা জাপ্রয়ারী ১৯৭২ থেকে এবং নতুন প্রাইমারী স্থলের জন্ম ৪,১০০ নতুন শিক্ষকের পে তৈরী করা হচ্ছে যেটা ১লা জাম্বয়ারী ১৯৭২ সাল থেকে কার্য্যকরী হয়েছে। আর আমাদের স্বচে। বছ পরিকল্পনা হচ্ছে গ্রামে বিতাৎ পৌছে দেওয়া। আমরা ১০ হাজার গ্রামে বিতাৎ পৌ দিতে চাই তবে দেটা ১ বছরে নয় দেটা বলা হয়েছে ২ বছরে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ভিতর আমরা ১০ হাজার গ্রামে বিহাৎ পৌছে দিতে চাই এই জন্ম যে তার ফলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয আর অমাদের ক্রুষির উন্নতি হবে। আমাদের যেটা লক্ষ্য সেটা হচ্ছে ক্রুষকরা ৩টি ফসল কর পারবে এবং তাদের যে আংশিক বেকারত, বছরে কেবল ৩।৪ মাস কাজ পাচ্ছে তার বদলে ১২ মা কান্ধ যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাম থেকে শহরে কেবল মান্ধ্র চলে যাচ্চে সেটা যাত বন্ধ করা যায় এবং গ্রামকে যাতে সমূদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। আ একটা হচ্ছে গ্রামের চাকুরী ব্যবস্থার জন্ম জন্মরীযে সকল কাজ তা করা হচ্ছে এবং এই কর্মস্থা বাংলাদেশের ১৫টি জেলায় নেওয়া হয়েছে। সেচ থাতে গ্রামের জন্ম অতিরিক্ত ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেটে ৩১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আছে। আমরা এই বাজেটেও এই বিষয়ে বন্দোবন্ত করে বিশেষ করে গ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের যে অর্থ যে সম্পদ আছে এই সম্পদ দি আমরা উন্নতিমূলক গঠনমূলক কাজ করতে পারিনা, যদি না আমরা ঘাটতি বাজেট করি। প্ল্যানি कमिनात्व य दिर्शिष्ट मिराइकिन रमें दिर्शिष्ट कार्य कार्य देशांच शाम मन्द्रक किनीय मदका যে বিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতেও তাঁরা ঘাটতি বাজেটের কথা বলেছিলেন। ফোর্থ ফাইভ ইয়া প্ল্যানে.১৯৬৯-৭৪-এর ভিতর তাঁরা এই ডেফিসিট ফিনানসিং সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা আমি পডছি

"The scheme of finance includes Rs. 850 crores for deficit financing. With the stipulated growth in real income during the fourth plan there is case for corresponding expansion in money supply. Deficit financing may also be necessary for further activation of the economy. The annual amount of deficit financing will have to be determined in the light of emerging trend.

দেখতে পাছিছ যে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ৮৫০ কোটী টাকা ডেফিসিট ফিনানসিং-এর কথ বলেছেন ফোর্থ ফাইব ইয়ার প্লানিং-এ। এথানে আমরা আমাদের ১৯৭২-৭০ সালের যে ডেফিসিট ফিনানসের কথা বলেছি, ঘাটতি বাজেটের কথা বলেছি, সেটা ৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা আমাদের গত বছরের অর্থাৎ ১৯৭১ ৭২ সালের ঘাটতি রয়েছে সেটা প্রায় ২০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাক এই ২৩।০ কোটি আর ৫।০ কোটি আমাদের প্রায় ২৯ কোটি টাকা ডেফিসিট হচ্ছে। আমাদের এই ২৯ কোটি টাকা মোট বাজেটের মধ্যে খুব একটা বড় ঘাটতি নয় আর আমাদের লক্ষ্যবে সফল করে তুলতে হলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের অবহেলিং মাছবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে আমাদের আজকে এই ঘাটতি বাজেট করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কারণ আমাদের যা সম্পদ আছে এই সম্পদ দিয়ে আমরা সমস্ত গঠন মূলক কাজ করতে পারবো না। আমরা কিছু ঋণ নিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর আমরা বলেছি ১০ কোটি টাকার আরও সম্পদ করতে হবে। এই ১০ কোটি টাকার সম্পদ আমরা যে আগামী বাজেটে দাবী রাথবো সেথানে কিভাবে এই ১০ কোটি টাকা আদায় করবো সেটা বিবেচনা করবো। অনেক মাননীয় সদস্ত বলেছেন নৃত্ন কর ধার্য করতে হবে, আবার অনেক সদস্ত বলেছেন নৃত্ন

কর ধার্য না করেও চলবে। যে সমস্ত কর ফাঁকি দিচ্ছে অনাদায়ী থাকছে আমরা দেগুলি আদায় করবার চেষ্টা করবো এবং নিশ্চয়ই তার বাবন্তা করতে হবে। শিল্পে শান্তি অব্যাহত থাকলে এথানে যে কর এই করের মাধামে আমরা আরও অধিক সম্পদ পাবো, তবে এই ১০ কোটী টাকা তোলার জ্বন্স আমাদের কি কি বাবস্থা নিতে হবে সেটা আরও ভালভাবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের এই বাংলাতে যে শান্তি আছে আশা করি সেটা অব্যাহত থাকবে। আমাদের রাজ্যপাল বলেছেন আগেও বলেছিলেন যে আমাদের এখানে যে অশান্তি আছে সেটা কেবল ঘেরাওয়ের জন্ম নয়। তবে ঘেরাওয়ের যে অবস্থা ছিল তার পরিসংখ্যান আমরা দিয়েছি। ১৯৬৭ সালের ঘেরাওয়ের সংখ্যা ছিল ৮১১ তারপর ১৯৬৯ সালে তার সংখ্যা হোল ৫১৭, তারপর ১৯१० माल करम क्वल ७० श्याङ्ग चात्र ১৯१३ माल मिछा थरम मांजाला २०। এই य मिछा শান্তি সেটা আমরা বজায় রাথতে চাই এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকদের যেটা ক্রায্য দাবী সেটা মেনে নিতেই হবে। আমাদের উদ্দেশ হোল দারিত বর্ণন করা নয়, আমাদের উদ্দেশ হোল সম্পদ বর্টন করা। দারিত বর্টন করা সমাজতন্ত্র আমাদের সমাজতন্ত্র নয়, আমাদের সমাজতন্ত্র সম্পদ বণ্টন করা সমাজতন্ত্র। কিন্তু আজকে যদি সামাজিক তায় বিচার না থাকে তাহলে শ্রমিক ও মেহনতী মাম্ববের কাছে আশা করতে পারবো না যে তারা সম্পদ সৃষ্টি করবে। আজকে মাম্ববের আশা আকাজ্জার প্রতি বর্তমান সরকার যাঁরা করেছেন বিশেষ করে শ্রমিক ক্বৰক ও মেহনতী মাহুবের আশা আকাজ্জা যাতে পূর্ণ হয় সে বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। আমরা এমন অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাই যেখানে কোন বৈষম্য না থাকে যাতে মুষ্টিমেয় মাঞ্চষের থাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায়, যাতে সার্বিক ভিন্তিতে উন্নতি হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলা খুবই পিছিয়ে আছে। ভুধু পশ্চিমবাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ, তথা সারা এশিয়া আজকে পিছিয়ে আছে। এই পরিসংখ্যাণ যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সারা পৃথিবীর ২।০ অংশ মাহুষ এই এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় আছে তারা সারা পৃথিবীর আয়ের ২০ শতাংশ পাছে। ইউ, এস, এ-তে মাহুষ সারা পৃথিবীর মাছুষের ৬% তারা পাছে সারা পৃথিবীর আয়ের ৪০%, ইউরোপে মাতুষ ২৫% পাচ্ছে সারা পৃথিবীর আয়ের ৪০%। স্থতরাং ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে ৮০% আয় চলে যাচ্ছে – বাকী থাকছে ২০% এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জন্ম। আজকে উন্নয়ণ পরিকল্পনায় আমাদের আশা অনেক, আমাদের শিল্পে তাই শান্তি বজায় রাধতে হবে। শিল্পে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্ত গতবার গণতান্ত্রিক সরকার কিছু আইন পাশ করেছিল, গ্রাচ্ইটি আইন পাশ করেছিল। ক্লোজার যাতে না হয় তার জন্ম ক্লোজার করতে গেলে ৬০ দিনের নোটিশ দিতে হবে এই আইন পাশ করেছিল। আমাদের পশ্চিমবাংলাকে গড়ে তুলতে হবে। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি আমরা করতে চাই, শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতী মাহুষের আশা আকাজ্জা আমরা পূরণ করতে চাই এবং তার জন্ম যে সমন্ত প্রতিশ্রতি আমরা দিয়েছি তা পূরণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। যে সমন্ত বন্ধ কার্থানা আছে সেই বন্ধ কার্থানা খোলার জন্ম আমরা আন্তরিক চেষ্টা করবো।

[ 4-00 to 4-20 p.m. ]

আমরা দেখেছিলাম জ্যোতিবাবু কলকারখানাশুলি বন্ধ করেছিলেন, আমাদের দায়িত্ব হবে এই কলকারখানাশুলি খোলা। তার জন্ম অনেক অর্থনৈতিক চিন্তা আছে। তব্ও এই সমস্ত ক্ষা কলকারখানাশুলি আমাদের খুলতে হবে। আমরা কিছুদিন পরেই সেন-র্যালে কারখানা খুলছি এবং আমরা আরো কতকগুলি কটনমিলস খুলেছি। আমাদের এই নতুন সরকার হিসাবে আমরা আশা করছি যে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেশুলি আমরা আবার খুলতে পারবো এবং পশ্চিমবাংলায় যে একটা অস্থাভাবিক অবস্থা হয়েছিল, শিল্পণতিরা অর্থ বিনিয়োগ

করছিলেন না, পশ্চিমবাংলা থেকে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও নেপালে কলকারথানাগুলি চলে বাচ্ছিল সেটা বাতে না হয়, পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিক্ষেত্রে যে স্থান ছিল সেই স্থান বাতে আবার ফিরে আসতে পারে তার জন্ম এই সরকার চেষ্টা করবে এবং তার জন্ম বাংলার মান্নুষের কাছে সহযোগিতা কামনা করি।

The motion of Shri Sankar Ghose that the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

## Clauses 1, 2, 3, Schedule and Preamble

The question that clauses 1, 2, 3, Schedule and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Sankar Ghose: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

[ At this stage the House was adjourned for fifteen minutes. ]

(After Adjournment)

# The West Bengal Appropriation Bill, 1972

Shri Sankar Ghose: Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation Bill, 1972,

(Secretary then read the title of the Bill)

Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1972, be taken into consideration.

[ 4-20—4-30 p.m. ]

Sir. under Article 266(3) of the Constitution of India no moneys out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in the Constitution. The West Bengal Appropriation (No. 2) Act, 1971 authorised the payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal towards defraying the several charges which came and will come in course of payment during the financial year 1971-72. During the present session the Assembly voted certain further Grants for the purposes of the year 1971-72 under the provisions of Article 203 read with Article 205 of the Constitution of India. The present Bill is accordingly being introduced under the provisions of Article 204 read with Article 205 of the Constitution to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of West Bengal of all the moneys required to meet the further Grants which have been so voted by the Assembly and also to meet further expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in accordance with the provisions of the Constitution. The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any Grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State. The details of the proposed Appropriation Bill will appear from the Schedule to the Bill.

Sir, with these words I commend my motion for acceptance by the House.

শীনির্মল কৃষ্ণ সিংহ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আমি এই বাজেটের উপর বক্তৃতার সময় বিভিন্ন বক্তার কাছ থেকে যেরকম সমালোচনা শুনেছি তাতে আমাদের এই আশা হয়েছে যে মামরা যে সমস্ত গ্রাম এবং সহরে গঠনমূলক কাজ করতে অগ্রসর হয়েছি সেগুলি ভালভাবে করতে লারব। আজকে এই হাউসে যদিও বিরোধীপক্ষ নেই তথাপি আমরা যেভাবে গঠনমূলক মালোচনা করে চলেছি এবং এই যে আত্ম সমালোচনার মনোভাব এতে আমাদের গণতম্ব এবং পতান্ত্রিকভাবে চলার পথ স্থগম হবে বলে আমি মনে করি। আমি নিজে একজন শিক্ষক এবং দই জন্ম আমি শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলব। আমি গ্রামের শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত গুরবন্থা আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। অধিকাংশ স্থলে গভর্গনেন্ট থেকে যে ছিলান এবং ডি. এ. দেন সেটা ঠিক সময়মত পৌছায় না। এ সম্বন্ধে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবী গোছে এবং এটা যাতে ঠিক সময়মত পৌছায় সোদকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একটু দৃষ্টি দেবেন। গ্রমার এলাকায় আমি নিজে ঘুরে ঘুরে দেখেছি এমন অনেক স্কুলে আছে যাদের ঘরবাড়ী আছে, গেই সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আছে কিন্তু কি কারণে জানি না অর্থান্তকুল্যের অভাবেই হোক বা অক্ত কেন একটি স্কুল দেখেছি। সেথানে যথেই সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আছে, তাদের ঘরবাড়ী আছে, কন্ত্র আজ পর্যন্ত মঞ্জবী দেওয়া হয়নি।

এ ছাড়াও জনিয়ার হাইসুল পড়ে আছে দেগুলি যাতে অবিলম্বে মঞ্জরি পায় বা স্বীকৃতি াায় সেদিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আপনার মাধামে আরুট করছি। স্থার, আর ্রকটি বিষয় এই শিক্ষা প্রসংগে বলা দরকার। শিক্ষকরা আগ্রকে পেনসান পাবার যোগ্য য়েছেন এবং অনেকেই দুর্থান্ত করেছেন। আমি নিজে জানি এ৬ বছর আগে দুর্থান্ত দেওয়া য়েছে কিন্তু সেইসব পেনসানের টাকা আজও পৌছায়নি। আমি মুরারই থানার একজন শিক্ষকের কথা জানি যিনি পেনসান পাব পাব করে প্রত্যাশায় বসে থেকে থেকে দেহ-রক্ষা দরেছেন কিন্তু আজও পেনসানের টাকা সেথানে পৌছায়নি। আমি তাই স্থার, আপনার াধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্চি যে অবিলম্বে এক মাসের মধ্যে সমস্ত প্রসানের দর্থান্ত বা প্রয়োজনীয় কাগজ্পত যাতে তৈরী হয় বা যাতে টাকা পায় তার ব্যবস্থা চরুন। এর পরে স্থার, আমি আর একটা কথা বলচি। এর আগে ১৯৬৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬৯-৭১ সালে যত নেতা বা মন্ত্রী গিয়েছেন আমাদের বীর্ভুম জেলায়। বীর্ভুম জেলা অন্ঞাস্র জেলা, যদিও সেটা অনেকে বলেন না, ধানকল দেখে মনে করেন এটা শিল্পে উন্নত জেলা, এখানে একটিমাত্র শিল্প আছে সেটা হচ্ছে আহমদপুরে ন্যাশনাল স্থগার মিল। কিন্তু সেটাও আজ্ঞ ৮-১০ ংশের হল ম্যানেজমেটের ছরবস্থা ছনীতির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেটা যাতে ঠিকমত চলে সেটাই আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী। স্থার এ সম্বন্ধে আমরা লিথিত ষ্টাটিসটিকস্ ফিগার সহ ব্রথাস্ত বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাখিল করেছি এবং এটা যাতে অবিলম্বে খোলা হয় তারজন্য <sup>ব্যবস্থা</sup> করতে বলেছি। তা ছাড়া বীরভূমে ছোট ছোট শিল্প যদি গড়া যায় তাহলে বেকার সমস্তার দমাধান করা যায়। স্থার, এই প্রসংগে একটি কথা বলব। নির্বাচনের সময় একজন স্থগার শিলের মালিকের সংগে দেখা করেছিলাম। চালের যে কুঁড়ো বেরোয় তার থেকে তিনি বাইপ্রোডাক্ট নিজে উত্যোগী হয়ে বার করেছেন। 🐧 ইহার হিসাব মত এর থেকে অন্তত 🕻 কোটি টাকা রোজগার হতে পারে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে আমি সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সমস্ক কিছু দাখিল করবো। তারপরে স্থার, গ্রাম উন্নয়ণ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। টাকাও নাকি প্রচুর দেওয়া হয়েছে, ইলেক ট্রিফিকেসানের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ১০ হাজার গ্রামে.ইলেকট্রক যাবে। সেথানে ইলেকট্রক গিয়ে কোন শিল্প উভোগে ব্যবহৃত হবে না.

গুটিকতক মহাজন, গ্রামের যারা জোতদার তাদের বাড়ী আলোকিত হবে এ ছাড়া কিছু হবে না যেখানে ইলেকটিকের তার গিরে পৌচেছে অথচ তার সংলগ্ন গ্রামে ৪টি খুঁটি দিয়ে ক্যানেল থেকে শিষ্ট ইরিগেসান করে হাজার বিঘা জমিতে জনসেচ হতে পারে। আপনারা সে দিকে নজ দিন। আমাদের বক্তব্য হল কোন কোন গ্রামে শিল্প যাবে সেটা কর্ত পক্ষের থেয়ালখনির উপর চেতে না দিয়ে সেখানকার যারা প্রতিনিধি আছেন এবং স্থানীয় লোক তাদের পরামর্শ নিয়ে যেন করা হয়, কারণ এগুলি হচ্ছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। স্থার, সবজ বিপ্লবের কথা वना हुए। मुद्रक विश्वविद्र कथा वर्ष्ण मुद्रकात अवः मुद्रकाती कर्मातीना क्रिक्टिए स्निवाद क्रिश करतन । किन्ह चात्र, এ तहरत्र कथा तमहि फेर फलनगील शास्त्र स तीह चाहे. चात्र अहे ইত্যাদি এসব বীজ কোথাও পাওয়া যায়নি। আমার এলাকার লোক বোলপুর এবং বর্ধমান থেকে নিয়ে এসেছে, সেগুলি সেখানে সাপ্লাই কবতে পাবিনি। অখ্য আমনা জানি সবকারী থরচে ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিলের আগুরে এই সমস্ত বীজ তৈরি করবার জনা ২।৩শো বিহা জমি আছে, লক্ষ লক্ষ টাকা থরচ হয় এবং অনেক কর্মচারীও আছেন। এই যে বীজাগার স্থাপন করে বহু জমি ও টাকা দেওয়া হয়েছে এসত্ত্বেও কেন সেশফ সাফিসিয়েণ্ট হওয়া যাবে নাং সরকার যাতে সেপান থেকে কিছু পায় এবং যাতে অতিবিক্ত থবচ করতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি অমুরোধ করছি। এর পরে সারের কথা বলব। স্থার, আমরা কেমিক্যাল সারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। কেমিক্যাল সার দেবার ফলে চাষের যে ক্ষতি হয় এটা কৃষি বিভাগ না জানতে পারেন কিন্ধ গ্রামের চাধীরা জানেন। গ্রামের সয়েল ক্রমণঃ শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং জমির উপর একটা শেয়ার পদ্ধে যাচেছ, যাতে ফসল উৎপাদন কমে যাচেছ। মূল সার যদি আমরানা मिटे जाटल फमल्मद डेप्शामन मितनत शत मिन करम याता। जात्यत क्रमा धवर शक्त थावात জন্য খোলের প্রয়োজন হয়।

## [4-30-4-40 p.m.]

এই খোল যাতে কম দামে চাষীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি আমাদের ভারত সরকার চিনি শিল্পকে বাঁচাবার জন্য কোটি কোটি টাকা সাবসিভি দেন। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব রাখছি যে সাবসিডি দিয়ে এই খোল যাতে চাষীর। সবচেয়ে কম দামে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আরু সার নিয়ে দারুণ ফাটকাবাজী চলে। আমাদের ওথানে প্রচুর আলু চাষ হয়। আমি থবরের কাগজে পডেচি জাপান, হল্যাও প্রভৃতি জায়গায় কাঠায় ৬। ৭ মণ আলু হয়। আমাদের ওখানেও প্রচর আল হয়। অন্য সময় থোলের দাম কম থাকে কিন্তু আলু চাবের সময় ৬। ম আনা প্রতি কে, জি, তে বেড়ে যায়। আমাদের বীরভূমে ব্লকে ব্লকে গুদাম তৈরি হয়ে গেছে, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সাবসিডি দিয়ে যাতে থোল কম দামে চাধীদের দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের বীরভূম থেকে প্রচুর পরিমাণে খড় চালান যায়। এখন থড়ের দাম একশো টাকা কাহণ হয়েছে। খড়ের অভাবে লোকে গরু বেচতে স্মারম্ভ করেছে। গতবার আমরা এস. ডি. ও কে বলেছিলাম যে বীরভূম থেকে যদি থড়ের চাৰ্শান বন্ধ না করা যায় তাহৰে পরু থাতের অভাবে মারা যাবে। তিনি বললেন যে এটা আইনে আটকান যাচ্ছেনা, আমি কিছু করতে পারিনা। স্থতরাং এ সম্বন্ধে কিছু করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখবেন। আমি আর একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবলে কর্মচারী দিয়ে কোন কাজ হবে না। আমরা যেসব কাজের দায়িত্ব নিয়েছি যদি প্রতিটি বিভাগে প্রতিটি জান্নগায় গান্ধীজীর মত নিষ্ঠাবান চবিত্রবান কর্মচারীও রাখেন তাহলেও সেই কাজ হবে না ধূদি জ্বনসাধারণের প্রতিনিধিদের দিয়ে এই সমস্ত গঠনমূলক কাজ না করান বার। আমাদের লাভপুর

থানার অন্তর্গত মিরবাঁধ বলে একটা গ্রাম আছে, দেখানে যদি একটা সুইস গেট করা যায় যেটা করতে মাত্র ১৫ হাজার টাকা খরচ হতে পারে, তাহলে সেখানে প্রচর ফসল হতে পারে। সেখানে ১ বিঘা জমির দাম ৪ হাজার টাকা। ১৫/১৬ বিঘা জমির মালিক পাকা বাডী করেছে। কিন্ত জ্ঞানের অভাবে সেখানে ফসল হয় না। প্রফল্ল সেন মহাশয় যথন মন্ত্রী ছিলেন তথন তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই আশায় যে যদি সেখানে কিছু কাজ হয়। কিছু আজ পর্যস্ত সেখানে কোন কাজ হয়নি। আরো অন্যান্য জায়গায় সুইস গেট করার দরকার আছে। আমাদের उथात काँ मुद्र यारक में भे तरन जात डेशत यि मुद्देम शिंह मिरा कन दाँथ ताथा यात्र जारान বীরভূমের বহু জায়গায় ২-৩ বার ফসল হতে পারে। লায়েকপুরে এই রকম পুইস গেট করার मत्रकांत्र आह्य। आमारमत्र उथारन आत्र এकिए नमन्छ। रमथा मिरवरहा। माँहेथिया रथरक काँमि পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা বন্যায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। ময়ুরাক্ষীতে ৪ বার বন্যা হয়ে গেছে, সেই বন্যার কবল থেকে ঐ রাস্তাটিকে বাঁচাবার জন্য ময়রাক্ষীর উত্তর পাড় বরাবর সাঁইপিয়া থেকে ৬৭ মাইল উঁচ বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে নদীর দক্ষিণ দিকের গ্রামগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে। সেজন্য আমি প্রস্তাব করছি ময়রাক্ষী নদীর দক্ষিণ দিক বরাবর ঠিক প্যারালাল একটা বাঁধ তৈরী করে যাতে গ্রামগুলিকে বাঁচান যায় তার ব্যবস্থা করুন। আমাদের বীরভূমে ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বেশী। সেই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেরেছে ব্যাপক উচ্ছেদের ফলে। জমি থেকে ক্যাণকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে আইন আছে সে**ই** আইন দ্বারা কিছু করা যায় না। যদি জোতদারদের বেঁধে জেলে পুরতে পারেন তাহলে এই উচ্ছেদ বন্ধ হতে পারে। আজকে যে লোকগুলি জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে তারা অভুক্ত থাকছে।

আমি শুনছিলাম আমাদের বাংলাদেশ থেকে আগত শরণাথীদের জন্য আমাদের 
েকোটি টাকা থরচ হয়েছে। খুব ভাল কথা মহৎ কাজে করা হয়েছে। যে শদ্য উৎপাদন করা হয়েছে তা রিফিউজিদের থাওয়ান হয়েছে। কিন্তু তাদের থাইয়ে আমারা কি অভুক্ত থাকবো? ৭২ কেন ৭২ এর ২ গুন অর্থাৎ ১৪৪ কোটী টাকা দরকার হলে থরচ করতে হবে। তা থেকে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রমজুরের থাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে টি, আর, ওয়ার্ক এর দরকার। দরকার হলে সব জায়গায়ই টি, আর চালু করতে হবে। আমি জানি ও অনেক বন্ধু সদস্য বলেছেন যে চোরাই টাকা আছে। এই লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচানোর জন্য যদি চার-পাঁচ জন লোক কে গ্রেপ্তার করা দরকার হয় তা কেন করবেন না? আজ তাঁদের বাঁচাতে হবে এই দাবী আপনার সামনে আমি রাথছি। তারা অভুক্ত থাকবে আর আমরা এথানে এসে চিৎকার করবো? ঐ সব আইনের বই কি সব দিয়েছেন যা আমি এখনও নিয়ে যেতেও পারি নি। হ'দিন পরে আমি আমার জায়গায় ফিরে যাব। আমাদের কি বই-কাগজে পেট ভরবে? এই সমন্তে একদানা শস্তুও বেরবে না। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে অন্তরোধ করবো যে অবিলম্বে আপনি বীরভূম জেলায় টি, আর দিয়ে এই সমস্ত লোককে বাঁচান। আমি নির্দ্ধাচন করতে গিয়ে দেখেছি ঐ অমরপুর এলাকায় সেখানে গত বছর ছভিক্ষের সময় তাদের কয়েকটা পরিবারকে, ষারা ঐ ক্যানেশের পাডে থাকে, তাদের এমন অবস্থাই হয়েছিল যে থাতাভাবের দরুণ যে তাদের গঙ্গ থেতে দেওয়া হয়েছিল। তারা গরু খায় না। কিন্তু পেটের জালায় পচা গরুর মাংস থেয়ে তাদের ১৬ জনের মত লোকের প্রাণহানী হয়েছিল। এই ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে আমাদের ! সমন্তই অরণ্যে রোদন করা হচ্ছে। আজ আমাদের এই সমস্ত লোকদের থাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি আমার বক্তব্য রাখবো। আমার এলাকায় যেটা সবচেয়ে গুৰুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই। সেথানে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হোক, দেখানে আজ রান্ডা তৈরী করা হোক। দেখানে ট্রাঙ্ক ইমপ্রভামেণ্ট করা হোক। লোকে কাজ পায় বান্ত। উন্নয়ণের মধ্য দিয়ে। টাকার প্রশ্ন আছে জানি। আমি

দেখছিলাম তামিলনাভূতে গ্রাম উন্নয়ণ পরিকল্পনার জন্য সেথানে মোটর গাড়ীর উপর সারচার্জ ধার্য করা হয়েছে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে। আমাদের কলকাতায় এবং শহরাঞ্চলে প্রচুর গাড়ী, মোটর, ট্যাক্সি আছে তাদের উপর সারচার্জ ধার্য করে গ্রামে যাতে ফিডার রোড, মেন ইত্যাদি হয় তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। আমার নির্বাচনী এলাকা হাতেড় বলে গ্রামে দেখানে রাস্তা হয়নি বলে তারা সব ভোটদানে বিরত ছিল। যদি অন্যান্য গ্রামের লোকেরা এরূপ সংগঠিত থাকতো তাহলে আমার বিশ্বাস শুধু বীরভূম কেন সমস্ত জেলার শতকরা ৫০।২০ ভাগ ভোট আর পড়তো না। রাস্তার সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার যাতে সমাধান হয় দে বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমানিক লাল বসরাঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আমি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার যে গ্রামীণ উন্নয়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাকে আমি আন্তরিক ধ্রুবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। আমি বাকুড়া জেলার রায়পুর কেন্দ্র থেকে এসেছি। এটা আদিবাসী সংরক্ষিত আসন। এই থেকেই বোঝা যায় যে এটা আদিবাসী অধ্যুসিত ও সমস্যা জর্জরিত এলাকা। আমি এখানে শুধু আদিবাসী সমস্যার কথাই উল্লেখ করছিনা সমস্ত সমস্যার কথাও বলছি। এই সমস্যাগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হল অন্তর্ম।

## [ 4-40—4-50 p.m. ]

জেলা সদর শহর বাঁকুড়ায় বিভিন্ন লোককে কার্য উপলক্ষে বাসে করে আসতে হয়। কিন্তু मार्स्यात करमावर्जी नमीत जन्न এই योगायांग विश्वित रुष्ट्य । वर्षात ममय এই वाम योगायांग প্রায় বন্ধই থাকে। বর্ষার সময় নৌকার দাবা যেতে হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি দেরী হয় তাহলে বাস পাওয়া যায় না এবং তারজন্ম বহুলোকের বহু ক্ষতি হয়। এই অস্কুবিধার কথা সরকাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় চিলতোড় ও রায়পুরের উপর সেতু নির্মাণের কাজ ১৯৬৫ সালে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা শেষ হয় নি। বর্ষাকাল বাদে অক্সান্ত সময়েও নদী পরাপার হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর উপর যে চডাগুলি আছে তাতে অনেক সময় ২০০।২৫০ টনের লরী বা ট্রাক চলতে পারে না বলে মাঝখানে তাকে unload করতে হয়। এই করার জন্ম এক শ্রেণীর পোশাদার লোক সৃষ্টি হয়েছে, তারা গাড়ী খালি করে তা টেনে নিয়ে যায়। সেজ্জ সেখানে ছোট ছোট সমস্ত ছেলেরা আছে তারা বড়লোক ডেকে নিয়ে আদে এবং ১০।১৫ টাকার বিনিময় এই কাজ করা হয়। ওথানকার প্রতিনিধি হিসাবে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটা বলার স্বযোগ পেয়েছি বলে আমি আনন্দিত। আমাদের ওখানে আর একটা বড় সমস্তা হচ্ছে বেকার সমস্তা। শিক্ষিত ও আধা শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে এই সমস্তা খুব বেশী। আমি আংগেই বলেছি আমাদের জেলা অনগ্রসর জেলা। সেথানকার অধিকাংশ লোক ক্ষেত মজুর। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময় সেথানে কাজ পাওয়া যায় না। সেজন্স চাষীরা মরশুম বাদে অন্তান্ত সময়ে হুগলী বর্গমানে কাজের জন্ম চলে আসে। শিক্ষিত ছেলের সংখ্যাও অনেক বেশী। শহরাঞ্চলে চাকরীর কোন আশা নেই। গ্রামাঞ্চলের স্থলে temporary কাজ পায়, কিংবা Deputation vacancy কাজ পায়। এই বেকার সমস্তা সমাধানের জন্য যে সমস্ত forest by product পাওয়া যায় তা নিয়ে সেথানে কুদ্র শিল্প করা প্রয়োজন। এ ছাড়া তৈলবীজ জাতীয় মহয়া ফল, নিমফল ইত্যাদি যা পাওয়া যায় তা নিয়ে রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করার জক্ত ক্ষুদ্রশিল্প করা প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্রশিল্প করে কলকারথানা চালু করার জন্ম ১ ফসলা জমিকে দোফসলা করার জন্ম বৈহ্যাতিকরণ প্রয়োজন। সেজক্ত বৈহ্যাতিকরণের ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে ত্ত কুরোধ করছি। তৃতীয় হল, আমাদের ওখানে চিকিৎসার উপর অভাব। ঐ অঞ্চলে একমাত্র নির্ভরষোগ্য হাসপাতাল হচ্ছে সারেক্ষী এটিয় সেবা নিকেতন। কিন্তু ঐ কংসাবতী নদীর জন্ম ১নং রায়পুর ব্লক থেকে সেথানে ক্লীকে ছলি করে বয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান অসম্ভব-বিশেষ

করে delivery case-এ খুব অস্থবিধা হয়। এই কারণে আমার থানাবাসীর কাছ থেকে বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থকেন্দ্র উন্নয়ণের একটা দাবী তারা আমার কাছে দিয়েছেন আমি সেটা এই সভায় উপস্থাপিত করছি। উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ কলেজীয় শিক্ষার অভাব অন্তভ্ত হচ্ছে। সারেংএ একটা সাব অফিস আছে। তার অনেক ব্রাঞ্চ অফিস আছে। সেথানে সেভিংস্ ব্যাংক, পোষ্টাল অর্ডার, স্থাশনাল সেভিংস সাটিফিকেট সব পাওয়া যায়। কিন্তু একটা অভাব আছে সেটাটেলিগ্রামের। তার কোন ব্যবস্থা নাই। আমার মনে হয় সেথানে একটা টেলিগ্রামের অফিস করলে অনেক সমস্থার সমাধান হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র ভটাচার্য ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের প্রগতিশীল অর্থমন্ত্রী প্রাম বাংলার উন্নয়ণের জন্ম যে আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং বাজেটে গ্রাম বাংলার জন্ম যে প্রভিসন রেথেছেন তাতে মোটামটি আশাঘিত। কিন্তু চঃথের বিষয় গত ২৪বছরে আমাদের অনেকে আশার বাণী শুনিয়েছে কিন্তু প্রাম বাংলায় যাঁরা আছেন তাঁরা অন্ধকারে আছেন, আলোর রেখা আমাদের কাছে এসে পৌছায়নি। আমি যে কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি সেই কেন্দ্রে ১৬৪ গ্রাম আছে। আপনারা গুনলে আশ্রুয়া হবেন এবং অনেক সদস্য আশ্রুয়া হবেন যে আজ পর্যন্ত একটাও হেলথ মেন্টার হয় নি। তিন লক্ষ লোকের বাস এবং উধাস্ত উপনগরীতে বাস করি মেটা ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় করে করেছিলেন এবং সেখানে প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্ত্র বাস করেন। একটা বয়েজ হোম ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু পড়ে আছে। আমরা বারবার বলেছিলাম অন্তত একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলুন। কিন্তু বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং বারবার তা বার্থ হয়েছে। তাই যথন আখাস শুনি তথন মনে হয় যে, সমস্ত আখাস বাণী শুনিয়েছেন তা পক্ষপাতিত্বের জন্ম হোক বা আমলাতান্ত্ৰের লালফিতার জন্মই হোক সেই প্রগতিশীল কাজ নাও হতে পারে। আমরা হয়ত নিৰ্বাচন কেলে গিয়ে বলবো অৰ্থমন্ত্ৰী যে সব প্ৰগতিশীল কাজেৱ কথা বলেছেন অৰ্থাৎ গ্ৰামে বৈত্যতিকরণের কাজ, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থার কথা, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা, টিউবওয়েলের কথা। কিন্তু এই জিনিষ বাস্তবে রূপায়িত হবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমরা পাডা-গাঁয়ের মান্তব দীর্ঘদিন পড়ে পড়ে মার থেতে থেতে একটা সন্দেহ সঞ্চারিত হচ্চে। আজকে দীর্ঘ-দিন ধরে তারা অবহেলিত। আমাদের কংগ্রেম সরকার যে স্থবাবস্থার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন সেই বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তবাকে সমর্থন কর্রছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছি মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী আপনি দয়া করে ডাঃ রায় যে উপনগরী তৈরী করেছিলেন, সেতো লপ্তপ্রায়, একটা রাস্তাও মরামত হয়নি, ২০ বছরে কোন উন্নয়নমূলক কাজ হলো না। একটা স্পিনিং মিল আছে। নাননীয় আনভারটেকিং মিনিষ্টার এথানে এখন নেই। এই ম্পিনিং মিল তৈরী করা হয়েছিল উবাস্তদের কাজ দেওয়ার জন্ম। প্রথম বছরে কয়েক লক্ষ টাকা লাভও করে। কিন্তু আমলা-তান্ত্রিক স্বযোগ্য পরিচালনার জন্ম প্রত্যেক বছর লাভের জায়গায় এখন ১০৷১৫ লক্ষ টাকা শোকসান হচ্ছে। ইউনিয়ন কর্তৃ পক্ষ যথন মাল পাচার হয় তথন দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ওয়েস্টেড কটনের সাথে ভাল ফতো পাচার হয়ে যাচ্ছে। ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা **গ্রহণ করা হয় নি। এইভাবে গভর্ণমেন্ট আন**ডারটেকিংএ কোনটায় ২ কোটি কোনটায় ৫ কোটি কোনটায় বা লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে।

# 4-50-5 p.m.]

শেজন্য অর্থমন্ত্রীকে অন্ধরোধ জানাই যাতে এফিসিয়েণ্ট ম্যানেজমেণ্ট হয় তার দিকে লক্ষা বাখুন এবং যে সমস্ত সেক্রেটারী যারা এই সমস্ত কাজ দেখাগুনা করছেন তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিও নিয়ে কথা বলবেন, তাঁদের কথায় সায় না দিয়ে আপনারা নিজেদের ব্যক্তিও নিয়ে দৃচ্ পদক্ষেপে জনজীবনের কল্যাণ সাধন করার চেষ্টা করুন এবং সেই অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, সেই অঞ্চলের

গিয়ে পৌচেছে কিনা এবং সেথানে ঠিকমত বায় হচ্ছে কিনা এবং কাজ হচ্ছে কিনা। এই আশা নিয়ে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের বাজেটকে স্বাস্তঃকরণে সমর্থন করছি এবং আশা করি আপনারা যে আশা ব্যক্ত করেছেন সেই আশা গ্রামাঞ্চলে আগামী দিনে বিধানসভায় আসবার যদি স্করোগ পাই তাহলে তা কতথানি কার্যকরী হয়েছে সেইভাবে আমার বক্তব্য রাথব।

শ্রীকুকুমার ব্যানার্জী: মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী ওয়েস্ট বেগল প্রাপ্তোপ্রিয়েদান বিল ষা এখানে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। অর্থ বরান্ধ সম্পর্কে এই সভা ,কান চিলেমী বা কোন কার্পণ্য করে নাই এবং বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বরান্ধ করা হয়েছে সেই অর্থ যদিও প্রয়োজনের তুলনায় উপযুক্ত নয় তবুও এই কথা বলতে পারি যে আমাদের অর্থ মন্ত্রীর এই বিলে এমন কিছু কিছু স্থনির্দিষ্ট কর্মস্পচী আছে যার ছারা সতাই পশ্চিম বাংলার জনগণের কল্যাণ করা সম্ভবপর। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় প্রশ্ন সেথানে নয়, প্রশ্ন সেথানে এই যে টাকা শিক্ষা থাতে বা কৃষি থাতে বা শিল্প উল্লয়ন থাতে বা বেকার সমস্তা সমাধানের জনা বায় করা হচ্ছে তা যথায়ত ব্যয় হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আজকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন সংবাদপত্তে দেখছিলাম, আজকে তিনি বলেছেন শিল্প উন্নয়ন, শিক্ষা সমস্তা এবং গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার অপ্রতলতা এবং ঢিলেমী তাঁকে ভাবিয়ে তলেছে। সত্যিই ঠিক তাই। এবং তাই এই যে সমন্ত সমস্তা আছে তার মোকাবেলা করার জনা স্থানির্দিষ্ট বান্তব সমন্ত কর্মস্রচী প্রয়োজন। গত ২৫ বছর ধরে এই বিধান সভায় অনেক জন কল্যান মূলক আইন হয়েছে, কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি বলেই জনগনের এত হুংথ এত হুর্দশা। সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য যে সমস্ত কথা রাজনৈতিক শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় স্তুত্র বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে সেই বাউডি পাড়া. বাগদি পাড়া, সাঁওতাল পাড়া, তাদের কাছে এর কোন অর্থ নেই। তারা ভগর্ভ রেলও বোঝে না, তারা হেলিকপ্টারও বোঝে না, তারা চায় একট ফুন আর ভাত। তাই যে সমন্ত পরিকল্পনা, रा ममख कनारिश्त कथा वना श्रष्क हा यनि जन-जीवरन मकन श्रर्त शीर्क ना सिख्या यात्र, यनि मांबाशिय महकादी कर्महादीएमत अमायुका व्यवः अकर्मगाकात जना शतिकञ्चना नहे हरत यात्र, यिन বরান্দ টাকা ফেরত চলে যায়, তার চেয়ে পরিতাপের বিষয়, লক্ষার বিষয়, অগৌরবের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তাই আমি বলছি অনেক বিল তৈরী হয়েছে, এই বিধান সভায় অনেক আইন তৈরী হয়েছে কিন্তু সেই আইন যদি কাগজের বোঝা হয় এবং সংগে সংগে যে সমস্ত পরি-কল্পনার ফিরিন্ডি হয়েছে সেই ফিরিন্ডি যদি পশ্চিমবাংলার স্থানুর গ্রামের সবচেয়ে দরিক্রতম লোকের কাছে না পৌছায় তাহলে সমন্ত কিছু বাৰ্থ হতে বাধ্য। তাই আমি বলছি যে টাকা ক্লবি থাতে এবং স্বাস্থ্য থাতে থরচ করার কথা বলা হয়েছে তাতে আমরা সম্ভষ্ট এবং বলা হয়েছে যে এপ্রিল মাস থেকেই হাসপাতালে রোগী পিছু ৮ আনা পথা বাড়ান হবে কিন্তু পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও হাসপাতালে আমরা কি দেখি—দেখি যে রোগীর পথ্যে আরণ্ডলা, টিক-টিকি, আর্বর্জনা রমেছে, আর চুরি করে রোগীর পথ্য খাচ্ছে হাসপাতালের অসাধু সরকারী কর্মচারীরা।

# [ 5-00—5-10 p.m.]

হাসপাতালে কি দেখি, সেথানে ডাক্তার নেই, চিকিৎসা হয়না রোগীদের। স্থতরাং এই যে গ্রাপদ এই গলদ আমাদের দূর করতে হবে। শিক্ষা থাতে যে কথা বলা হয়েছে, বৈল্পবিক না হলেও নিক্ষাই তা অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু আমরা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সেই কিছু আশার বাণী ভানবার জন্য বাগ্র হয়েছিলাম কিন্তু যদি না হয়ে থাকে তাহলে তৃ:খের কিছু নেই, পরে হবে। আমরা পশ্চিমবাংলার সার্বিক কল্যানের জন্য আইন রচনা করিছ, আমরা অর্থ বরাদ্ধ করিছ কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের যে অবস্থা, অর্থ নৈতিক অবস্থা এত ত্র্দশাশ্রেষ্থ যে ভারতবর্ষে অন্য কোন রাজ্যে নাই। ডাঃ বিধান চক্র রায় কল্যাণের স্বপ্থে ইট ইনিস্পোটি সম্প্রিক ক্রিক্তা কর্যাক্র প্রিক্তালক

সমস্ত অর্থ নীতিকে কেন্দ্রীভত করে। কিন্তু কি দেখছি আজকে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটা ক্ষেত্রে ক্রটলিয়া অবস্থায় পৌচেছে। তুর্গাপুর প্রজেক্টে উৎপাদন হয় না, লোকসান যায়। আর দেখছি কি, 🏂 ইলেক 🖪 সিটি বোর্ডের অবস্থাও ঠিক তাই। তাই আমি বলছিলাম হরিয়ানা সরকার যে ব্যবস্থা করেছে. প্রতিটা জেলা হুরে, প্রতিটা মহকুমা হুরে, ব্লক স্তুরে সরকার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সরকার আদেশ দিয়েছেন যে এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। যে জেলা শাসক, যে মহকুমা ণাসক, ব্লক অফিসার সেই কাজগুলি করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। না করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আমি এইগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীদের ক্লাচে, উপাধ্যক্ষ মহাশয়,আপনার মাধ্যমে রাখচি যেন এখানেও তাঁরা সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। চাই আমি বলতে চাই, আইন জনগনের জন্য আইনের জন্য জনগন নয়, বিধান সভা জনগনের জন্য বিধান সভার জনা জনগন নয়, মন্ত্রীমণ্ডলী জনগনের জনা মন্ত্রীমণ্ডলীর জনা জনগন নয়। ঠিক তাই গ্লামি আজকে বল্ডি অর্থ নৈতিক থাতে যে ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে তার বাস্তব রূপায়ন প্রয়োজন। গ্রাজকে আমরা দেখছি যে তুর্গাপুর প্রজেক্ট মার থাচ্ছে, মার থাচ্ছে ঠেট ইলেকট্রীসিটি বোর্ড, মার াকে 🕉 টোন্সপোর্ট করপোরেশন, আজকে 🕉 বাস চলে না। তুর্গাপুর ইসপাত কারথানায় লাকসান হয় অথচ চুর্গাপুর ইস্পাত কার্থানার পাশেই বার্ণপুর ইস্পাত চুল্লী, প্রাইভেট সেকটার, স্থানে মনাফা হয়। তাই আমি বলছিলাম স্পীকার মহাশ্যু,আজকে এর বাস্তব রূপায়ণ প্রয়োজন। দ্রকারী অফিসারদের সর্বস্তুরে বলে দেওয়া প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের কর কল্যাণ আর এক মিনিটের ছনোও থামতে পারে না, এই সময়ের মধ্যে করতে হবে। যে করতে পারবে সে পুরস্কৃত হবে, না হুরতে পারলে শান্তি বিধান করা হবে, এর কোন ক্ষমানেই। এই কয়েকটি কথা বলে এই বলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**জীভবানী পাল:** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের এই বিলকে সমর্থন চবতে গিয়ে আমি কয়েকটি কথানা বলে পারছিনা। মন্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল তিনি চেয়েছিলেন য় পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক উন্নতি হোক, পশ্চিমবাংলার সব বেকার চাকরি পাক, ক্ববির উন্নতি হাক, পশ্চিমবাংলার প্রমিকদের উন্নতি হোক। এটা তিনি চেয়েছিলন, এটা তাঁর মনে ছিল তা ।ঝতে পারি। এইজন্ম ক্লযি থাতে ব্যয় বরাম্ব বাড়িয়ে ১৭ কোটি থেকে ২০ কোটি করেছেন কিন্তু মিল্লা যা তাতে তিন কোটি টাকা বাড়িয়ে এই সমস্তার সমাধান করা যায়না। কিছুক্ষণ আগে ্ দামার এক বন্ধুবর বললেন যে বাড়াচ্ছেন তিনি কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কত্টুকু। একটা ডভালপিং কানট্রিতে ডেফিসিট বাজেট থাকবে তার তা না হলে ওয়েশ্প জেনারেট করতে ীরবেনা। সম্পদ যদি না বাড়াতে পারেন তাহলে বেকার সমস্তার সমাধান করবেন কি করে। শামাদের আত্মবিশ্বাস নেই, এই বাজেট দেখে একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে যে আমাদের অবিশ্বাসের কিছুটা অভাববোধ আছে। তার কারণ হল সরকারী প্রচেষ্টায় যতশুলি কারথানা যতগুলি উল্লোগ সব জায়গায় কোটি কোটি টাকা লোকসান। আমরা যে জনসাধারণের ছে টাকা চাইবো. বলবো যে বেকার সমস্তার সমাধান করবো, ক্লবির উন্ধতি করবো, জল সেচ বো, কলকারখানা গড়ে ভুলবো, তোমরা টাকা দাও। তারা ভাববে কাদের কাছে টাকা व। व ममछ मुद्रकादी প्रदिप्ताननात्र कनकाद्रथाना द्रायह, द्वेष्टे वाम हेजानि द्रायह, याख । হাত দিয়েছেন লোকসান হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমি ধবরের কাগজে দেখলাম শাত্র ইট তৈরির একটা কার্থানা ছাড়া প্রত্যেক জায়গায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা कमान हर्छ ।

জনসাধারণের যদি ভরসা থাকে যে শোকসান হবেনা, আমরা সম্পদ তৈরী করতে পারব, হাত ছুলে জনসাধারণ এগিয়ে আসবে, এই টাকার ওয়েল্থ জেনারেট হবে, টাকা আমরা ফেরৎ তে পারব, তাদের ছেলেমেয়েদের চাকুরি হবে, পশ্চিমবাংলায় উন্নতি হবে। টাকার অভাব আমাদের কেন থাকবে। এই যে আজকে আমাদের পরিকল্পনার অভাব হচ্ছে তার কারণ হয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস নাই। আমাদের নিজেদের সন্দেহ আছে যে আমরা পশ্চিমবাংলা সমস্তার সমাধান করতে গেলে সে কাজে আমরা পরিপূর্ণভাবে সফল হব কিনা। আমরা ঘা নির্ভর করি সেই আমলাদের উপর যারা দীর্ঘদিন ধরে ইন্এফিসিয়েণ্ট ওয়েতে কাজ করছে, যার দীর্ঘদিন ধরে ইন্এফিসিয়েণ্ট ওয়েতে কাজ করছে, যার দিশের সম্পদ তৈরীর কাজে না লেগে, নিজেদে সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে নিজের সামাজিক উন্নতির জন্ত, পারিবারিক উন্নতির জন্ত, কেব নিজের পদোন্নতির জন্তই সমস্ত প্রচেষ্টা এবং পাওয়ার বায় করেছে, তাহলে কিছু হবেনা। আজকে আমাদের দেখতে হবে যে এ জিনিষ আর চলতে পারেনা। আজ পশ্চিমবাংলা এমন একা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আজকে যদি আমরা সমস্তার সমাধান করতে না পারি তাহে জনসাধারণ বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার যুবকরা আর সহ্ব করবেনা। আমার এ সহকে বিসদ্ভাবে বলার সময় নাই, আমি তাই যে এলাকা থেকে এসেছি, সেই এলাকা সমস্কে কিছ বলচি।

আমি উত্তর বাংলা থেকে এসেছি। উত্তর বাংলার উন্নয়নের কথা আগেও বলেছি, অনেব বার বলা হয়েছে। কিন্তু উত্তর বাংলার উন্নয়নের জন্ম বাজেটে কোন প্রভিশন হয়নি। তিহ প্রকল্পে সামান্ত কিছু টাকা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিহা, জলঢাকা, কালচিনি নদীগুলির উন্নথি বিদ্যুত্ত বাংলার উন্নতি সম্ভব হতে পারেনা। আজকে দেশের যদি উন্নথি করতে হয় তাহলে কতকগুলি বেসিক জিনিষ দরকার। উত্তর বাংলার বেসিক খ্রাক্টার বলকে সংযোগ ব্যবস্থা এবং ক্রযির উন্নতি প্রয়োজন। সেথানে যদি ক্রযিভিত্তিক ইন্ডান্থী গড়ে তোল না যায় ক্রষিজীবীদের এম্প্রয়মেন্ট হতে পারেনা। আর বিহাত যদি না থাকে কলকাথানা গছে উঠতে পারেনা। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা না হয় তাহলে বে ফসল উৎপন্ন হবে সেগুলি মার্কেটি করতে পারব না। আজকে ক্রষকরা সেথানে যে ফসল ফলাবে—লাউ, কুমড়ো, আলু সেগুলিং যদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা না হয়, এই আলু কুমড়ো, লাউ চার আনার জিনিষ চার প্রসার বিক্রী করতে হবে। সারাদিন চায়ী থেটে যে ফসল ফলাবে তার দাম পারেনা।

উদ্ভর বাংলা চা বাগান অঞ্চল বলে বলা হয়ে থাকে। উদ্ভর বাংলার চা বাগানের উন্নতির অংশ পুলিগতি ছাড়া সাধারণ লোক পায়না। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্ম আইন করে হয়েছে, কিছ আনক—প্রাণ্টেশন লেবার ওয়েলফেয়ার এাই এই রকম নানা রকম আইন করা হয়েছে, কিছ তার অধিকাংশই চালু হয়িন। চা বাগানে প্রান্ডিং অর্ডার বলে একটা জিনিষ আছে, সেখানেকোন শ্রমিক যদি ইন্টক্সিকেটেড্ হয়ে যায়, তাহলে তাকে ডিস্মিদ্ করা হবে। কিন্তু চ বাগানের মালিক যদি মদ থেয়ে চুর হয়ে আসে, দেশী মদ নয়, বাইরে থেকে আমদানী করা মদ থেয়ে চুর হয়েও যদি আসে, তাহলেও সে এই প্রান্ডিং অর্ডারের আওতায় আসেনা। তাকে ডিস্মিদ্ করা যায়না। চা বাগানের শ্রমিক আজকে যদি এক মুঠো চা নিয়ে য়ায় তার বাড়ীতে খাওয়ার জন্ত, তাহলে তার চাকরি য়ায়, তাকে চার্জিশীট দেওয়া হয়, তাকে ডিস্মিদ্ করা হয়। কিন্তু মালিক আওার ইন্ভয়েদ করে লাভবান হয়, তাহালে কিছু হয়না। সেথানে হাউসিং স্কীম রয়েছে, য়ে সমস্ত থড়ের বুর আছে, গয় পোষার জন্তও সেগুলি উপয়োগী নয়, আইনে আছে, সেই ঘরগুলি সব পাকা করতে হবে।

সেই আইন হবার পর ১৫ বছর কেটে গেছে অথচ থাটি পারসেন্ট বাগানে এখনও পর্যন্ত পাকা ঘর হয়নি এবং তারজক্ত গভর্গমেন্ট কোন এগাকসন—ও নিচ্ছেনা। এগাকসন নেবার বেলায় দেখছি কেবল শ্রমিকরা। আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা সামাজিক ভরে এরকম প্রভেদ কেন খাকবে? একজন ম্যানেজারের ইন্সপেক্সন বাংলো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সেটি একটি অমরাবতী পূরী। এইসব বাংলো আমাদের গভর্গর হাউসকেও হার মানিয়েছে। সেথানে

এয়ার কণ্ডিসনের ব্যবস্থা রয়েছে, মোমের আলো দেওয়া হল্মর যেথানে ডান্স হয়। এরই পাশে দেখবেন সম্পদ স্ষ্টেকারী শ্রমিকের বাড়ী সেধানে থাকার জায়গা নেই, বৃষ্টি হলে জল পড়ে। আজকে যে শ্রমিক সম্পদ তৈরী করে তার অবস্থা হচ্ছে এই, অথচ আমরা বলচি শ্রমিক কলাাণ কবছি। শ্রমিকের যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা মেটাবার বারস্থা নেই, তার স্বাস্থ্যের বারস্থা নেই, তাব বিক্রিয়েশন, তাব ওয়েজেজ অর্থাৎ যেঞ্জলি তাব প্রায়োজন তাব কোন কিছবই বাবস্থা নই। একজন শ্রমিক তো আরু মেসিন নয়। একটা মেসিনকে গ্রিজিং করতে হয়, তাকে রেষ্ট্র দিতে হয়। কাজেই একজন শ্রমিককে গ্রিজিং দিতে হলে তাকে মেডিকেল ফেসিলিটি দিতে হবে, তার এডকেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা অনেক আইন করেছি কিছু তা ইমপ্লিমেনটেড হয়নি। মালিকদের ক্ষেত্রে প্রসিকিউসনের ব্যবস্থা আছে ৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত ফাইনের ব্যবস্থা আছে. কিন্তু তাতে কিছু হয়না। আমরা প্রভিডেণ্ট ফাঙ্গের ক্ষেত্রে আইন করেছি। কিন্তু আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন চা-বাগানের মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা ওয়ার্কার্সের পোর্সন যেটা তারা ডিডাই করেছে সেটা জমা দেয়নি। কিছু তাদের পি. ডি. এট্রে, পি. ভি. এট্রে বা এম আই এস এ তে ধরা হচ্ছেনা। আমরাকেস দিয়েছি কিন্তু কিছু হয়নি। এমনও দেখা গেছে লোক মারা গেছে অথচ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পাওয়া যায়নি। এরকম সামাজিক প্রভেদ যদি থাকে তাহলে এইসব শ্রমিকরা বলবে সমাজবাদ ভাঁতিতা। আমরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কণা বলে ভোট নিয়েছি কাছেই আমাদের এইসর দিকে লক্ষা রাখতে হবে। আমি এই হাউসে কয়দিন ারে শুন্ডি আমার বন্ধদের কথা, আমাদের মন্ত্রী মহাশয়দের কথা যে, আমরা সমাজবাদের শপথ নিয়েছি। কাজেই বলছি সরকার যেন নিশেষ্ট্র হয়ে বসে না থাকেন, সমাজবাদের মাধ্যমে মামাদের এইসব করতে হবে। তারপর আমাদের জলের ব্যবস্থা করতে হবে। আমার ক্ষাটিটিউএন্সীতে বানাহাট বলে একটা জায়গা আছে সেথানে জলের ব্যবস্থা নেই এবং শুনলে মবাক হবেন দেখানে এক ভাঁড জলের দাম ৮ আনা। মাত্রুষ ত্রুগায় জল পায়না, আগুন বাগলে জল পাওয়া যাচ্ছেনা এরকম অবস্থা চলছে। এই সামাঞ্চিক প্রভেদ আমাদের দুর করতে হবে এবং সেইজন্ম সিনসিয়ারিটি নিয়ে, সেই ভিউ পয়েণ্ট নিয়ে আমাদের শক্ত হাতে এগিয়ে ্যতে হবে। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

শ্রীআবত্তস সহারঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় য় বিল এনেছেন সেই বিলকে সমর্থন করে আমি ২।১ টি কথা আপনার সামনে রাথব। আমরা গত ২০শে মার্চ তারিখে এখানে এসেছি এবং আজকে হোল মাসের ৩০ তারিখ অর্থাৎ ১০ দিন হোল আমরা এথানে এসেছি। এই > দিনে আমরা সব কিছু করব কিংবা সব হয়ে যাবে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং কলিং এ্যাটেনসনের মাধ্যমেও বলেছেন। আমি নিজে ফ্রিমন্ত্রী এবং তার দঙ্গে মোটামুটি সেচ ব্যবস্থাও আমার দপ্তরে আছে। Calling attention এর মাধ্যমে মোটামটি কেউ জল পাচ্ছেনা, কেউ সার পাচ্ছেনা, এই অভিযোগ এসেছে, আমিও শপ্তরে খবর নিয়েছি এবং খবর নেবার পরে দেখেছি সতাই যা দরকার তা আমলা দিতে পারিনি। কেন দিতে পারিনি তার একটা কারণ আমি আপনাদের সামনে দেবো, তবে এটুকু বলছি যে শামাদের achievements in agriculture এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কিছু করেছে। আপনারা । দ্বচেয়ে বড়  $\mathbf{aff}$ ected জেলা হচ্ছে মালদহ, মুশীদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধনানের মাংশিক, বীরভূমের আংশিক এবং আরও কয়েকটি জেলায় হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশী iffected किना राष्ट्र माननर, मूर्नीमाराम, এবং नमीया। आधनाता जातन এর ফলে আমাদের ন্দল প্রায় নই হয়ে গেছে 8.2 lakh tonnes। এই ব্যার ফলে আমাদের target মোটামুটি

Wheat এবং Boro Cultivation-এর মাধ্যমে বাডাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের এই পশ্চিম-বাংলার গত Census অফুসারে লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষে এসে দাভিয়েছে। আমরা যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ১৬ ounce per head per day দিই তাহলে আমাদের দরকার হচ্ছে 80.5 lakh tonnes অর্থাৎ ৮০ লক্ষ হোজার টন cereals। ১৯৬৯-৭০ সালে. ১৯৭০-৭১ সালে, ১৯৭১-৭২ সালে এই তিন বছর কোন জায়গায় drought, কোন জায়গায় flood হয়েছে। তবে আমাদের যেটা target ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ৭৫ lakh tonnes of wheat, we have achieved that. আমানের 4th Five Year Plan-এর সময় target হচ্ছে 85 lakh tonnes আমরা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং আপনারা দেখবেন, ১৯৬৭-৬৮ সালে আমাদের wheat cultivation with high yielding variety ছিল ৭৭ হাজার একর দেখানে ১৯৭০-৭১ সালে ৯ লক্ষ একরে wheat cultivation হচ্ছে এবং Boro ধানের ব্যাপারে ১৯৬৮-৬৯ সালে ১ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমি ছিল. সেথানে ১৯৭০-৭১ সালে ১৪ লক্ষ একর জমিতে বোরো ধান with high yielding variety cultivation-এর আওতায় নিয়ে এসেছি। মোটামটি হটো জিনিস যদি হয় তাহলে আমি বলছি আমরা self sufficiency'র দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আমাদের Irrigation এর দরকার এবং fertilisers এর দরকার। এই Fertilisers এর ইতিহাস মোটামুটি তঃধজনক। এই কারণে যে indegenous fertilisers যেটা আমাদের দেশে দেটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবাংলায় কোন Factory নেই।

তাই পশ্চিমবাংলায় ফার্টিলাইজার সব বাহিরে থেকে আনতে হচ্ছে। বাহিরে থেকে অর্থাৎ যেটা ফরেন থেকে ইম্পোর্ট করতে হয়, তার পরিমাণও খুব যথেষ্ট নয়। এর উপর পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে যে সমন্ত ফার্টিলাইজার আনতে হচ্ছে, সেটা আনতে গেলে যে ওয়াগন দরকার, তাও ঠিকমত যথেষ্ট পাওয়াযাচ্ছে না। বিভিন্নরকম ভাবে বাধা বিপত্তি আমাদের সামনে আসছে। তবুও যে ফার্টিলাইজারটা আমরা দিয়েছি সে সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য আপনাদের সামনে দিচ্ছি। তা থেকে দেখা যাবে 1970-71 Fartilizers Netrogenous যেটা দিয়েছি তার পরিমাণ 46,675 tonnes ষেটা 1971-72 তে up to জান্ত্রারী '৭২তে হরেছে 47,092 tonnes. আর 1972-73 আমাদের টার্গেট হচ্ছে 90,000 tonnes. এটা আমরা সামনের বছরের জন্য রাথছি। আপনাদের phosphetic যেটা 1970-71-তে দিয়েছি, 12,392 to nnesup to January '71-72এ আরো বেশী। আর আমাদের টার্গেট হচ্ছে 1972-73 সালে 🗣 হাজার টোন্স। পটাশ যেটা ১৬,৫৭৯ টোন্স। আর জান্বয়ারী পর্যান্ত যেটা হচ্ছে ১৮,৫৪২ টোন্স। এই বছর 1972-73 এর জন্য আমরা টার্গেট রাথছি •• হাজার টোন্স। এখন এগুলি রাখা সত্ত্বেও There are difficulties. আমি ব্ঝতে পারছি- আজকে C.M.D.A.র জন্য অনেক টাকা থরচ করা হচ্ছে। অবশ্য কলকাতার জন্য থরচ করা দরকারও আছে। কিন্তু এটাও ঠিক আমি মন্ত্রী হিসাবে বলছি গ্রাম বাংলার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে আমরা যদি পরিবর্তন করতে না পারি, গ্রাম বাংলার অব্স্থা যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি আজ শতকরা ৮০ কি ৯০ জন লোক যাদের এখনো খাওয়া পরার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নাই ভাল ভাবে, সেই ব্যবস্থা যদি আমরা না করতে পারি, যদি কেবল গ সমন্ত দেশকে পক্লুরেথে মুথে ব্রক্ত জমাই, তাহলে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তাই আমি বলাছ কলকাতার দিকে যেমন আমাদের লক্ষ্য থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপমেণ্টের কাজ যে সমন্ত জেলায় আমরা এখনো করতে পারি নাই, সেই সমস্ত জেলায়ও আমাদের কাজ ত্রান্থিত করতে সাধারণ মাছ্য, গরীব চাষী, গরীব শ্রমিক তারা অনেক আশা করে আজকে আমাদের এথানে পাঠিয়েছে, যারা এতদিন শুধু বড় বড় কথা বলেছিল গরীবের জন্য তারা ছ-ছ বার যুক্তক্রণ্ট দরকার গঠন করেও গরীবের জন্য কিছু করে নাই, কেবল হিংদার রাজনীতি দেশে আমদানী করেছিল, তার ফলে সাধারণ মাছ্য বিশ্বাস করেছিল আমরাও কিছু করতে পারবো না।

্ আমরা তাদের বলেছিলাম তোমরা স্থায়ী সরকার আমাদের দাও, দেশের শান্তি ফিরে স্ক। আমরা নিশ্চয়ই গরীব লোকের জন্য কিছু করতে পারবো। আঞ্চকে তাই গণতান্ত্রিক জবাদের কথা আমরা বারবার বলে আসছি, এখনো বলছি। কিন্তু আজকে একথা ঠিক জবাদের কথা যথন বলছি আজকে তাই কেবল মন্ত্রীদেরই দায়িত্ব নয়, আজকে দায়িত্ব সমন্ত সের। সমন্ত সভাদের থারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এদেছেন সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা সকল সভারও দকে কর্তব্য কেবলমাত্র মন্ত্রীমণ্ডলীর নয়। আমি বলছি যদি কোন মন্ত্রী সেই সমাজবাদের থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন দেখা যায়, যদি দেখা যায় যেকথা জনগণকে বলে এসেছেন তা থেকে সরে ছন, আমি বলবো সে সম্বন্ধে সমালোচনার অধিকার প্রত্যেক সদস্যেবও থাকবে। বিরোধী র দ্ একজন ছাড়া আর সকলে তো এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন সে য়ত্বও আপনাদের পালন করা দরকার।

## 20-5-30 p.m.]

আমি আপনার কাছে এইটুকু বলব যে, এর আগে ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আমি তুবার াম। আমি দেখেছি আইন পাশ করা হয়েছে প্রগ্রেসিভ আইন, আইন পাশ করার পরেও া গিয়েছে এই আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে অনেকে। যারা সমাজবাদী কথা বলে, যারা বড বড । বলে সেই সমস্ত লোককেও দেখা গিয়েছে সেই আইনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। জকে সব চেয়ে বড বিপদ যথন আপনি ল্যাও রিফ**র্ম** এয়াকট পাশ করিয়ে ভাবলেন যে সব জমি । আসবে, গরীবের হয়ে বাবে, তথন তারা হাইকোটে কেস করে দেবে। আরও অনেকে ছে যারা জমি লুকিয়ে রেথেছে ক্নুষকের নামে-আত্মীয় স্বজনের নামে। তারা কেবল লুকিয়ে পছে তাই নয় তার। আনাদের কর্মচারীদের সাহায্য নিয়ে এই কাজ করছে। কর্মচারীর। দর এইসব জমি লুকিয়ে রাথার ব্যাপারে সাহায্য করে। তারা কর্মচারীদের টাকা পয়স। য় এই ব্যবস্থা করেছে। যথন এই ৭ নম্বর ফর্ম দাখিলের আইন হয় তথন দেখা গিয়েছে তারা কোর্টে গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। ৭ নম্বর ফর্ম যেটা ফেমিলি ভিত্তিক দাখিল করতে হবে াও আজকে বানচাল হতে চলেছে, হাইকোর্টে কেস করার ফলে। তবে আপনাকে নাচ্ছি আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম সেটা নাকি ভেকেট হয়ে গিয়েছে। তাই আমি ছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, যারা আইনকে ফাঁকি দেবে আর জমি লুকিয়ে রাখবে তার আইন আছে, পেনাল ক্লজ আছে। আমি জানি কিন্তু এই পেনাল ক্লজে কিছু হবে না। ই তাদের মিসা করে আটকে রাখতে হবে। সেই আটক রাখার ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে শার মনে হয় তারা আইনকে ফাঁকি দেবে। আজকে আমি বলব শ্রমিক ভাইদের সম্বন্ধে ঐ কলকারথানা বন্ধ হয়ে যাবে অমুক হয়ে যাবে ইত্যাদি বলে যদি তাদের ঠকান হয় বা তাদের ভডেণ্ট ফাণ্ড ফাঁকি দেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি আমরা অনেক প্রয়েসিভ আইন রছি এবং এই আইন করার পরেও যদি এমগ্নয়াররা শ্রমিকদের দ্রারিদ্রের স্কযোগে দেখা যায় দের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে, দে ক্ষেত্রেও ঐ আইন প্রয়োগ করা হবে তাতে কোন দ্বিধা করা ানা। আজকে অনেকে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন কিন্তু আমরা যেটা করতে চাইছি গ করব, এইটুকু আমি আশ্বাস দিতে পারি। তবে আমি জানি এইটা বিরাট সমস্তা আজকে, ্বেকার সমস্তা হাজার হাজার ছেলের। আমরা যে কোরে পারি কলকারখানা করে হোক নি করে হোক আমরা চাকরীর ব্যবস্থা যদি না করতে পারি তাহলে জানবেন এই সমস্ত ছেলেরা, পনি এম, এল, এ কি আমি মন্ত্রী হয়ে বসে থাকব আর তারা তাকিয়ে দেখবে, তা দেখবে না। ইজন্য আমাদের কিছু কনক্রিট প্রপোজাল নিতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। আজকে চেয়ে স্থেবে কথা যে দেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে এসেছে। আজকে আমরা মে ইলেক ট্রিফিকেশন করতে পারব বলে > হাজার গ্রামের পরিকল্পনা নিয়েছি। আমার

বিশ্বাস যে এই তুই বছরের মধ্যে এইটা আমরা করব। এই কথা আমি বলেছি আমাদ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং আমাদের অর্থমন্ত্রীও বলেছেন। এই ১০ হাজার প্রামে যদি বিত্ব সরবরাহ করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস যে বেকার সমস্তার কথা বলছি এর দ্বারা আম সেই সমস্তার অনেকটা সমাধান করতে পারব।

তার সঙ্গে ক্রমির দিক থেকে আমি বলবো যে পাম্প সেটই বলুন আর লিফ ট ইরিগেসন বলুন তা ডিজেলে চালাবার জন্ম চাষে অনেক খরচ হচ্ছে। চাষের খরচ করে তাদের যা থাকা তাতে তাদের পোষাচ্ছে না। আজকে মালটিপল ক্রপ একাধিক ফুসল ফলাতে গেলে সেচে প্রয়োজন এবং সেথানে খরচ বেশ হচ্ছে। তাই গ্রামে ইলেকট্রিফিকেসন ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা নির্ভর করছে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর। আমি আশা করি পশ্চিমবাংলা আগেকার ক্র নিয়ে এগিয়ে যাবে। একদিন পশ্চিমবাংলা অন্ত প্রদেশকে পথ দেখিয়েছে সেই পশ্চিমবাংলা অবস্থা আজকে স্বার পিছে যে ছিল পাইওনিয়ার। এর চেয়ে তঃথের কথা আর কিছ হ পারে না একথা আমাদের মুখামন্ত্রীও বলেছেন। পাওয়ারের জন্য, ষ্টেট প্ল্যানের জন্য যুক্তফ্রণ আমলে টাকা ছিল ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ১৯৭২-৭৩ সালে সেথানে ১৯ কোটি টাব দেওয়া হয়েছে। এইভাবে প্রত্যেক আইটেমে দেখবেন যেমন হেলথে যুক্তফ্রণ্ট আমলে ছিল ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা সেটা এবারের বাজেটে হয়েছে ৪১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এডুকেশনে দেখবে ৩৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার জায়গায় ৮৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, তারা কেবল বড় বড় কং বলেছেন। এইভাবে আমরা অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি। এতে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে আমি বলবো যে আমাদের যদি আন্তরিকতা থাকে যদি সততা থাকে যদি আমরা মনে করি যে, ে টাকা আছে তাতে আমরা কাজ করবো তাহলে নিশ্চয়ই কাজ হবে। আমি গ্রামের মান্ত্রুষ গ্রা ঘুরেছি। আমরা দেখেছি যে ডিসট্রেসড পিপলসদের রিলিফ দেবার জন্য যে ষ্টেট রিলিফ দেওয় হোত সেথানে হিসাব নিয়ে দেখবেন আমি মন্ত্রী হিসাবে বলছি সেথানে হুনীতির কারণে ষ্টে রিলিফের জন্য যদি ১২ আনা দেওয়া হয় সেথানে ৪ আনা কাজ হয়। গ্রামে গ্রামে, রকে রেং দেখে এসেছি কাউকে যদি লোন দেওয়া হয় যেটা অতি অল্প টাকা হয়তো মাত্র ৫০ টাকা সেথাতে অসৎ কর্মচারী যারা আছে, অনেক অসৎ গ্রাম সেবক আছে তাদের ১০।৫ টাকা ভাগ দিতে হয় এই হনীতির মূলচ্ছেদ করতে হবে। মন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বদে সব মূলচ্ছেদ করতে পারে ন। আমি প্রত্যেকটি সদস্থকে বলবো যদি কোন কর্মচারীর এই চুর্নীতি দেখেন চাষী বা গরী? লোককে ঠকাচ্ছে বা অসাধু উপায়ে ঘুষ খাচ্ছে তাহলে সে যে কেউই হোক না কেন এই জিনিসেং প্রতিকার নিশ্চয়ই আমরা করবো। আমাদের প্রশাসনকে গুর্নীতিমুক্ত করতেই হবে। আমর মন্ত্রী হয়ে যদি দেখি কোন মন্ত্রী হনীতির আশ্রয় নিয়েছে বা কোন সভা হুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে এই রকম অভিযোগ আদে, অবশ্য অভিযোগ এলেই সত্য হবে এমন নয় মিথ্যাও হতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা দেখবো। আমাদের সেক্রেটারীরা যদি অসৎ হয় তাহলে নিম্নকর্মচারী নিশ্চয়ই অসং হবে। এই ছ্নীতি যদি দূর করতে হয় তাহলে আমি বলবো প্রশাসনকে ছ্নীতিমুক্ত করতে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী-ও এ বিষয়ে বারবার বলেছেন যে প্রশাসনকে আমরা ছুর্নীতিমুক করবো। তানাহলে আমরাযত বড়ুকাজ করার ইচ্ছাকরিনা কেন সমাজবাদের কথা বলি না (वन এই সমাজবাদে আমরা এগিয়ে (য়তে পারবো না।

# [5-30—5-40 p.m.]

এই সঙ্কল্প নিয়ে এসেছি। আজকে সেই পথে যদি কেউ বাধা দেয়, সে যেই ছোক না কেন, সে যত বড় অফিসার হোক না কেন আমি বশবো তার বিক্লন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। আপনাদের আমি বশহি, আজকে আমাদের আত্মসমালোচনা করতে তবে। াজকে দেখতে হবে আমরা ঠিক আছি কিনা, কারণ আমরা যদি ঠিক না থাকি তাহলে আমরা াদের নিয়ে কাজ করবো তাদের কাছেও সেই জিনিস আশা করতে পারবো না। আমাদের নর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট রেখেছেন সেই বাজেট আমরা ২০ তারিখে আসার ৪ দিন পরে হয়েছে। ।শিক্ব বাজেট পরে আসবে তথন নিশ্চয়ই আলোচনা করে সব দিক বিচার বিবেচনা করে। রাথবো াবং সেই বাজেট হবে পিপলস বাজেট এবং যেথানে তুঃখী মান্তুষ, গরীব মান্তুষ, থেটে খাওয়া ামুষ, শ্রমিকের জন্য, গ্রামের অধাহারে যারা আছে তাদের প্রতি নিশ্চয়ই আমরা লক্ষ্য রাখবো ই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। আমি আরো বলছি গত বন্যায় অনেকের ঘরবার্ডী পড়ে গেছে. rথেছি লোক ঘর করতে পারেনি। হাউস বিলডিংস গ্রাণ্ট নিয়ে যে টাকা রেথেছে তার মধ্যে নাঁতি চকেছে। আজকে সেই হাউদ বিলডিং গ্রাণ্ট নিম্নে এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপার নিম্নে র্থাৎ ক্লবিলোন, হাউস বিলডিং গ্রাণ্ট, গ্রপ লোন বিভিন্ন দিক থেকে আজকে চার্যাদের ত্যিকারের তর্বিসহ অবস্থা। আমি ক্ষিমন্ত্রী হিসাবে বলছি ক্ষ্মির ব্যাপারে, সেচের ব্যাপারে ত্যিকারের যদি আমার ডিপার্টমেণ্টের কোন রকম গাফিলতি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমার ষ্ট আকর্ষণ করবেন। সেচ এবং সীড-এর ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায় যে সেই সীড রকার যেটা সাপ্লাই দেয় সেটা ঠিক সময় মত পৌছায় না। আবার যথন বি, ডি, ও অফিসে য় দেখান থেকে আবার ঠিক সময়ে ডিষ্টিবিউশান হয় না এবং তার ফলে দেখা যায় অনেক ময় যে, গরীব চাষী বীজ না পাবার ফলে কষ্ট ভোগ করে ফসল হয় না। আমি ক্লষিমন্ত্রী হিসাবে াপনাদের বলছি অবশ্য আর একটি দপ্তর আমার হাতে আছে যেটা লোকের দরকার, সেটা হচ্ছে ন সরবরাহ। আমি অনেক গ্রামে ঘুরি এবং তার ফলে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি দেথেছি অনেক জায়গায় টিউবওয়েল নাই যেথানে আছে সেটা থারাপ হয়ে আছে। টিউবওয়েলের আইনকাম্বন এখানে আছে তাতে আমার মনে হয় একটা টিউবওয়েল থারাপ হলে সাব-াসিষ্ট্যাণ্ট ইনজিনিয়ার জেলার কোন হেড কোয়াটারে থাকেন তাকে খবর দেয়, তারপর সেখান াকে মেটিরিয়াল নিয়ে আসে, এই রকম বিভিন্নভাবে এমন একটা অবস্থার স্থাষ্ট হয় যে একটা উবওয়েল থারাপ হলে ভাল করার কোন রাস্তা থাকেনা। আমি আপনাদের সামনে বলছি যে ামি একটা কমিটি ব্লক লেভেলে করার কথা ঠিক করেছি। সেই ব্লক লেভেল কমিটি তারা খোনে বি, ডি, ও চেয়ারম্যান হিসাবে থাকবেন। প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে করার লে যদি কোন টিউবওয়েল খারাপ হয় তাহলে রিপোর্ট করবেন সপ্তাহের মধ্যে যাতে ভাল হয় সেই ম্ম নির্দেশ **থা**কবে এবং প্রত্যেক ব্লক লেভেলে একজন করে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনজিনিয়ার যাতে কে তার জন্য ডিপার্ট মেণ্টকে নির্দেশ অলরেডি দিয়েছি। আপনার। অনেকে বলেছেন যে ত ফ্লাডের ফলে ফদল নষ্ট হয়ে গেছে তবুও নাকি ক্বযি লোন আদায় হয়েছে। আমি আপনাদের ক্থা বলতে চাই, আমি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেও আলোচনা করছিলাম, এটা ঠিক যে মন্ত জায়গায় ভূবে গেছে ফদল পায়নি তাদের পক্ষে ক্বায় লোন, যেটা গ্রুপ লোন দেটা রাইট অফ রা হয়েছে কিন্তু ক্যাটেল পারচেজ লোন কিন্ধা অন্যান্য ক্বযি লোন যেটা দেটা লাগবে। তবে সমস্ত জায়গা ভূবে গেছে, যে সমস্ত এরিয়া ভেসে গেছে ফদল হয়নি দেখানকার আমার কাছে ভিষোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট হচ্ছে।

, আমি ডিপার্টমেন্টে থোঁজ নেব, আপনারা আমাকে জানাবেন। যদি সেইরকম অবস্থা হয় সৈতিয়কারে জায়গা ভেসে গেছে, ফসল হয়নি, তাহলে পরবর্তী ফসল পর্যস্ত এই কবি লোন দিয়ে করা যাতে বন্ধ থাকে সেই চেষ্টা আমি করবো এই কথা আপনাদের বলছি। অনেকে লছেন আদায় হচ্ছে, কিন্তু আমি সেটা জানি না। তবে আমি আপনাদের এটুকু বলছি যাদের মি নেই তারা যেন এই স্থবিধা না নেন। আমি বলছি বলে আপনারা সকলে চলে আসবেন, কিন্তু বলে এটাও মনে ব্রাথবেন যে এরিয়া ভুবে গেছে, যাদের ফসল নই হয়ে গেছে তাদের

কথাই বলবেন এবং সেখানকার ক্লয়ি লোন যাতে আগামী ফসল না ওঠা পর্যন্ত আদায় করা বন্ধ থাকে তার চেষ্টা আমি করবো। তাই আমি সকল সভ্যদের বলব যেহেতু আপনি একটি জায়ার প্রতিনিধি, আপুনার জমি নেই অওচ আপুনি চলে এলেন, এটা যেন না হয়। কাজেই আপুনাকেও এই বিচার বিবেচনা করতে হবে। কেননা, এই সরকারকে এটাডমিনিষ্ট্রেসনতো চালাতে হবে, আপনাদের অনেক বেতন লাগছে, আমাদেরও অনেক বেতন লাগছে, এসবই তো দিতে হবে। কাজেই এইসব যদি না আসে তাহলে আমরাও বেকার হয়ে থাকবো। সেই জন্য বলছি যে আপনারা সেটা বিচার বিবেচনা করবেন এবং আপনারা যে সমস্ত কেদ দেবেন সেগুলি যেন স্ত্রিকারের কেস হয়। আমি আর বেশী সময় নেব না। আপনারা যে সমস্ত বক্তব্য এথানে রেখেছেন দে বিষয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য রাখবেন। তবে আমি আপনাদের এইটুকু আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনারা যে সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা রেখেছেন সেগুলিকে আমরা যতদুর পারি দূর করবার চেষ্টা করবো। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বর্তমানের এই ক্ষত-বিক্ষত রূপ থেকে আমাদের পশ্চিমবাংলাকে দাঁড় করাতেই হবে। আমাদের গ্রামের বেকার হুংখী ভাইরা আজকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যে তাদের জন্য আমরা কত্টুকু কি করছি সেটা দেখার জন্য এবং আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে ছঃখী ভাইদের ছঃখ ঘুচে যাবে। সব পারব যদি বলি তাহলে সেটা বেশী বলা হবে। বর্তমান অবস্থায় আমরা তাদের জন্য যাতে কিছু করতে পারি এই সক্ষল্প ও আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

শ্রীশহর যোব: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আজকে সাপ্লিমেণ্টারি প্রাণ্টের জন্য যে এয়াপ্রোপ্রিয়েশন বিশ এনেছি তাতে দেখছি ১৯৭১-৭২ সালে জুলাই-এ পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চৌহান এই বাক্টে পেশ করেছিলেন এবং সেই বাজেটের পরে যে অধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে তারই জন্য আমরা আজকে এই সাপ্লিমেণ্টারি প্রাণ্টের প্রস্তাব নিয়ে হাউসের কাছে এসেছি এবং এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আমরা রেখেছি। আপনারা বাজেটের পরিসংখ্যাণগুলি নিশ্চয়ই দেখেছেন। জুলাই ১৯৭১ সালে রেভিনিউ রিসিপ্টতে পার্লামেণ্টে যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল তাতে ৩৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্ধু আজকে আমরা যে রিভাইস্ড বাঙ্গেট দিছি তাতে রেভিনিউ রিসিপ্ট হছে ১৫১ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত বেশী। কারণ, আমি একটু ছোট্ট ভাবে বলতে চাই এইজন্য যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট যথন পার্লামেণ্টে দিয়েছিলেন তথন ওপার বাংলা থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্ত্ব ভায়েরা এসেছিলেন তাদের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

[5-40-5-50 p.m.]

আপনারা জানেন শেষপর্য্যন্ত প্রায় এক কোটি উঘান্ত ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন এবং বেশীর ভাগ উঘান্ত এই পশ্চিমবাংলায় ছিলেন। উঘান্তদের খাতে আমাদের শেষ পর্যান্ত যেটা থরচ হয়েছে সেই ৫০ কোটি টাকা ছাড়াও ৭০ কোটি টাকা থরচ হয়েছে। এই ৭০ কোটি টাকা, আমরা দেখতে পাছি প্রায় >শো কোটি টাকা রেভিনিউ রিসিপ্টে বেশী, যে বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট আপনাদের কাছে চাইছি তার ভেতরে ৭০ কোটি টাকা বাংলাদেশের উঘান্তদের জন্য। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে ৫০ কোটি টাকা ধরেছিলেন তারচেয়ে আরও ৭০ কোটি টাকা ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের উঘান্তদের জন্য থরচ হয়েছে। তবে এই পুরো থরচটা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছেন। এই ৭০ কোটি টাকা যেটা বেশী থরচ হয়েছে সেটা রাজ্যসরকার বহন করেনিন, এটা কেন্দ্রীর সরকার বহন করেছেন। আই ৭০ কোটি টাকা ঘার একশো কোটি টাকা রেভিনিউ রিসিপ্টে বেশী হয়েছে এই ৭০ কোটি টাকা ছাড়া যে থাতে এই থরচ বেড়েছে সেটা হছে রিলিফ খাতে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যথন পার্লাদেশেই ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট পেশ করেছিলেন তথন রিলিফ বন্যাত্রাণ থাতে তিনি ৪ কোটি টাকা বরান্দ করেছিলেন এ কোটি টাকার বরান্দ থেকে আজকে যা থরচ দাঁড়িয়েছে, পশ্চিমবাংলার বে বন্যা হয়েছিল, এই বন্যাত্রাণ থাতে তিনি ৪ কোটি টাকা বরান্দ করেছিলেন এই ৩ কোটি টাকার বরান্দ থেকে আজকে যা থরচ দাঁড়িয়েছে, পশ্চিমবাংলার

বনাাহর্গত মান্তবের জন্য, গ্রামের গরীব মান্তবের জন্য সেটা গিয়ে দাঁডিয়েছে 🕪 কোটি ২ ৭ লক্ষ টাকায়। এই বিলিফ এক্সপেণ্ডিচার বন্যাত্রাণ থাতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী ৪ কোটি টাকা ধরেছিলেন আর থরচ হয়েছে ৩৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, ৩৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বেশী থরচ হয়েছে। এই ছটি প্রধান কারণ, যে কারণে আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেট দিতে হচ্চে এবং সে বিষয়ে এপ্রোপ্রি-যেসান বিল আনতে হচ্ছে। তারপরে ততীয় যে কারণে থরচ বেডেছে সেটা হচ্ছে আমরা ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েনস বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের যে রেট সেটা আমরা চালু করেছি ১লা অক্টোবর ১৯৭১ সাল থেকে। সেটা চালু করার ফলে ১৯৭১।৭২ সালে আমাদের ২কোটি ১০ লক্ষ টাকা অধিক থরচ হয়েছে এবং তার জন্য এখানে বরান্ধ করা হয়েছে। সেই সাপ্লিমেণ্টারী আণ্ট এই হাউসের কাছে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। চতথ্ত: যে কারণে আমাদের থরচ বেডেছে সেটা হচ্ছে শিল্পোন্ময়ণ ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ণের জনা। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী জলাই ১৯৭১ সালে পার্লামেন্টে যে বাজেট পেশ করেছিলেন তার চেয়ে অতিহিক্ত ১৪ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা ও গঠনমলক কাজের জন্ম এই বাজেটে বরান্দ করা হয়েছে। যে বাজেট পেশ করছি ১৯৭২-৭৩ সালের তাতে যে এ্যাপেণ্ডিক্স দিয়েছি তাতে আপনারা দেখেছেন ব্লেভিনিউ বিসিপ্ট থাতে জুলাই ১৯৭১ সালে যেটা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী দিয়েছিলেন তার চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কি তার চেয়ে কিছ কম বেডেছে রিসিপ্টের খাতে। এক্সপেণ্ডিচার থাতে ছিল,জলাই ১৯১১ সালেযেটা দিয়েছিলেন ৩৮৫ কোটি টাকা, এটা এখন দাড়িয়ে গিয়েছে ৪৯২ কোটিতে। এই খরচ বিশেষত ওপার বাংলার উদাস্তদের জন্য যে ৭৩ কোটি টাকা, বন্যাত্রাণের জন্য ৩৮ কোটি টাকা, ডি. এ ২ কোটি টাকা এবং অর্থ নৈতিক ও গ্রামের উন্নয়ণের জন্য ১ কোটি টাকা এইসব মিলে এই খুরুচটা আমাদের বেডেছে। এই খুরুচটা বাডার কারণ সম্বন্ধে বলা দরকার। আর একটা বিষয়ে বলতে চাই সেটা হল ১৯৭১-৭২ সালে যে সাপ্লিমেন্টারি প্রাণ্ট চাচ্ছি এবং যে বাজেট আমরা পেশ করেছি দেটা আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট ওরিয়েন্টেশন, গঠনমূলক কাজের জন্য, কর্মসংস্থানের জন্য করেছি। দেশ গঠনের কাজে আমরা থরচ অনেক বাভিয়েছি। আমি এখানে কতকগুলি পরিসংখ্যাণ দিচ্ছি। ক্রযিথাতে ১৯৬৯ সালে থরচ ছিল ১৭।। কোটি টাকা, আর ১৯৭১-৭২ সালের যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট তাতে থরচ হয়েছে ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। প্রায় ৩ কোটি টাকা ক্লমিখাতে বেশী থরচ করেছি ১৯৬৯ সাল থেকে। আর ১৯৬৯ সালে ইরিগেশান, মাল্টিপার্পাস রিভার স্ক্রীমে ছিল প্রায় ২৪ কোটি টাকা, সেটাতে আমরা ৬ কোটি টাকা বাড়িয়েছি, ১৯৭১-৭২ সালে সেটা ৩• কোটি টাকাতে এসেছে। পশুপালন, হুগ্ধ সরবরাহের জন্য আমরা ১ কোটি টাকা বাভিয়েছি। ১৯৬৯ সালে যেটা ১২ কোটি টাকা ছিল সেটা আজকে ১৩ কোটি টাকা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী বাডিয়েছি শিক্ষাথাতে। ১৯৬৯ সালে শিক্ষাথাতে ছিল প্রায় ৬০ কোটি টাকা, মেটা ১৯৭১-৭২ সালে ৮২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, ২২ কোটি টাকা শিক্ষাথাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্যথাতে আমরা ৮ কোটি টাকা বাড়িয়েছি। ১৯৬৯ দালে ৩১ কোটি টাকা ছিল সেটা এখন ৩৯ কোটি টাকা হয়েছে। আর খুব বড় রকম বাড়ান হয়েছে বিহ্যুৎথাতে। ১৯৬৯ সালে এই খাতে ছিল ১১ কোটি টাকা, ১৯৭১-৭২ সালে সেটা দাঁভিয়েছে ১৭ কোটি টাকায়। এছাড়া আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হল কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা যে ঋণগুলি নিচ্ছি, আমরা যে ঘাটতি বাজেট দিচ্ছি সেই ঘাটতির অনেকটা ঘাটতি কেন্দ্র থেকে ঋণ নিয়ে। কেন্দ্র পেকে যে ঋণ নিচ্ছি সেই বিষয়ে একটা সমস্তা আছে। প্লানিং কমিশান ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে বলেছিলেন যে কেন্দ্র ২২১ কোটি টাকা আমাদের দেবে। কিন্তু আমরা কেন্দ্র থেকে যে ঋণ নিয়েছি এবং ঋণটা আমাদের পরিশোধ করতে হচ্ছে কিছু, কিছু, আর তার স্থদও দিতে হচ্ছে, শেই আসল ও স্কুদ নিয়ে আমাদের এখন পরিশোধ করতে হবে প্রায় ৩শো কোটি টাকা। এই একটা বিরাট দায়িত আমাদের মাথায় রয়েছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্তা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্ঞার সমস্তা। কারণ পরিসংখ্যাণে দেখা যায় যে ১৯৫১-৫২ সালে ভারতবর্ষে

হিমাচল প্রদেশ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ঋণ ছিল ২০৯ কোটি টাকা, সেই ঋণ বেড়ে৮ হাজার ৭ শত্বিদ কোটি টাকার দাঁড়িয়েছে। আমরা এইজন্য প্রস্তাব করেছি যে নতুন ফাইনান্দ কমিশান হবে তা কেন্দ্রের কাছে আমরা কিভাবে ঋণ পরিশোধ করব তার পুনর্বিন্যাসের একটা প্রস্তাব রাথবে। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশান এর ভেতর যে কথা বলেছেন আমরা আশা করব কেন্দ্রের কাছে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে একটা পুনর্বিন্যাস হবে। মাননীয় সদস্যক্ষা অনেকেই বলেছেন আমরা উন্নরণ্যুলক থাতে, গঠনমূলক থাতে অনেক অর্থ বরান্দ করেছি কিন্তু আমাদের দেথতে হবে এই টাকা সত্যই যাতে ঠিকভাবে থরচ হয়, যে বিদ্বাৎ আমরা গ্রামে পৌছে দিছি সেটা যাতে জোতদারের ঘরে না গিয়ে রুষকের ঘরে যায়। সেজন্য আমরা প্রস্তাব রেথেছি যে অর্থ বরান্দ করা হছেে সেটা যাতে ঠিকমত থরচ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে, যে বিদ্বাৎ দিছি সেটা যাতে রুষকের ঘরে পৌছে সেটা দেখা হবে এবং এই সমস্ত প্রকল্পগুলি যাতে রূপায়িত হতে পারে, বাস্তবায়িত হতে পারে, এর ভেতরে যাতে গুনীতি আসতে না পারে সেই বিষয়ে সরকার সচেতন হবেন। এই বিষয়ে বিধান-সভার যাঁরা সদস্য আছেন উাদের সহযোগিতা কামনা করিছি।

## [5-50—5-55 p.m.]

যেথানে হুর্নীতির অভিযোগ আছে, সে সমন্ত উন্নয়ণমূলক প্রকল্প আছে সেথানে ঠিকমত টাকা থরচ হচ্ছে কিনা সেটা দেখা সরকারেরও দায়িত্ব এবং আশা করবো বিধানসভার সদস্যগণও সর্ব্বতোভাবে সমর্থন জানাবেন সরকারকে। যেথানে অপচয় হচ্ছে, যেথানে হুনীতি হচ্ছে সে বিষয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা সে বিষয় যথাযথ ব্যবহা নিশ্চয়ই নোব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে হুর্নীতির বিক্রদ্ধে আমাদের লক্কতে হবে। আমাদের একটা স্বস্থ পরিছেন্ন প্রশাসন স্থাপন করতে হবে। এটা সমস্ত মন্ত্রীদের দায়িত্ব—সরকারের দায়িত্ব। যেথানে হুনীতি আছে তার বিক্রদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এবং উনয়গ্রন্থলক থাতে যে সমস্ত ব্যয়-বরাক্ষ করিছি, এই হুর্নীতি এবং অপচয়ের বিক্রদ্ধে যদি ব্যবহা না নিতে পারি তাহলে এর প্রকৃত যে স্থযোগ বা উপকার প্র সাধারণ গ্রামের মান্ত্রের, ক্ষকের, মেহনতী মান্ত্রের কাছে তা পৌছবে না। সেই জন্য এই বিষয়ে সকলের সহযোগীতা কামনা করছি। আর সহয়ঞ্চলে ও শিল্প ক্ষেত্রে সরকার প্রতিপ্রতি দিয়েছে। শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট ফাশু যে সমস্ত মিল মালিকরা বা যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ প্রফিডেন্ট ফাশু দিছেন না, এমপ্লয়ীদ্ স্টেট ইনসিওরেন্স-এর টাকা দিছেন।, সরকার তাদের বিষয়ে কঠোর মনোভাব নেবেন। দরকার হলে "মিসার" আশ্রয় নেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি যে ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট রেখেছিলাম তা পাশ হয়ে গেছে। আপনারা তাকে ভোট দিয়ে সমর্থন জানিয়েছেন। আজকে এ্যপ্রোপ্রিয়েশান বিল দিয়েছি এবং এই বিলের সমর্থন কামনা করছি।

The motion of Shri Sankar Ghose that the West Bengal Appropriation Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

## Clauses 1, 2, 3, Schedule and Preamble

The question that clauses 1, 2, 3, Schedule and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Sankar Ghose: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was the put and agreed to.

# Extension of Service of Refugee Camp Attendants

Shri Siddhartha Sankar Ray: Mr. Speaker, Sir, may I with your permission

make a statement with regard to the Camp Staff i.e. the persons who had assisted us by working in camps which were set up for the refugees. The Camp staff Includes Commandants, Assistant Commandants, Camp Assistants and others. Their services are expiring to-morrow, the 31st March, 1972. The number of people affected is 12 thousand. Now, Sir, it is absolutely essential that their services should be retained for some time for the purpose of finalising the accounts with regard to the expenditure made in the various camps, and it appears that without all these staff final accounting will be impossible.

We had discussed this and, in fact, wrote to the Central Government and wanted extension for a period of two months up to the 31st May, 1972. As you know. Sir the Central Government bears the entire expenditure for the salaries of the Camp staff. Since the matter was urgent and since we had very little timethe Central Government naturally will take some time to come to a final decision and I am very happy to inform the House that both Shri Khadilkar the Refugee Rehabilitation Minister as well as Shri Chavan the Finance Minister. have agreed to deal with this matter sympathetically, and since no decision has vet come to us, we have to take a decision today on our own, because otherwise all these 12,000 people will become unemployed from tomorrow. Under the circumstances and having regard to the fact that the services of these camp attendants or members of the camp staff are absolutely necessary for finalising the terms, we are, pending the final approval of the Central Government, extending the period of service for the time being up to 30th April, 1972, that is, for the period of one month. I hope and trust, that in a day or two we shall get the final approval of the Central Government and then we shall make an announcement extending the services of the camp staff u pto the 31st May, 1972. As the House is aware we are committed to absorb the members of the staff later on into Government service and in fact we have to put them on a priority list, that is to say, as and when vacancies occur, we shall offer jobs to the members of the camp staff but that will take some time. Therefore, for the time being we are extending, as I said, their services till the 30th April, 1972 and, I repeat, that we hope and trust that the final decision of the Central Government will be made known to us and we shall be able to extend the period till the 31st May, 1972. I thank you, Sir, for having allowed me to make the statement. As the matter is extremely urgent we cannot make any delay in making this statement because if this decision is not announced by today, the District Magistrates in various districts will not be able to inform the various members of the staff that their services are being kept on for some time.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 1-00 p.m. on Monday, the 3rd April, 1972.

#### Adjournment

The House was accordingly adjourned at 5-58 p.m. till 1-00 p.m. on Monday, the 3rd April, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitutions of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 3rd April, 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 15 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 183 Members.

#### OATH OR AFFIRMATION

[ 1 to 1.10 p.m. ]

Mr. Speaker: Hon'ble Members, if any of you has not yet made an oath or affirmation of allegiance, he may kindly do so.

( There was none to take oath )

## STARRED QUESTIONS

TO WHICH ORAL ANSWERS WERE GIVEN.

Mr. Speaker: Starred question Nos. 1 and 2 are on the same subject and may be taken up together,

Shri Aswini Roy: Sir, on a point of privilege. এখনও পর্যন্ত ২১ ও ২২ নম্বর কোন্ডেনের উত্তর দেওয়া হয়নি টেবিলে। তব্ও আমি প্রশ্ন ভুলছি।

**এমিতী গীতা মুখোপাধ্যারঃ** স্যার, আমি উত্থাপন করছি আমার প্রশ্ন।

শ্রীভরুণকান্তি ছোম ঃ মন্ত্রী মহাশয় মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন, এখনও পর্যন্ত এসে পৌছান নি। এটা কিছুক্ষণের জন্য পোসপোও থাক।

মিঃ স্পীকারঃ ঠিক আছে এই প্রশ্ন ছটো কিছুক্ষণ পরে হবে। We may pass on to the next question.

**এবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ** এগুলো থ্ব important question যেন বাদ না যায়।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ঃ আমি একটা মুহর্তের জন্যও বলছি নাযে এটা হবে না। প্রত্যেক প্রশ্নই জরুরী। Health-এর কোশ্চেনগুলো হয়ে গেলে এটা হবে। যদি অধ্যক্ষ মহাশয় অভ্যমতি দেন।

# প্রাইমারি ও সাবসিডিয়ারি স্বান্থ্যকেন

- \*৩। (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৫১) **একানাই ভৌমিকঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় । অহ্যগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবাংশার সমস্ত ব্লকে অস্তত একটি প্রাথমিক ও হুইটি সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের যে পরিকল্পনা ছিল তাহার কাজ এ পর্যন্ত কতদুর অগ্রসর হইয়াছে;

- (খ) ঐ পরিকল্পনান্তসারে যে সমস্ত নৃতন প্রাথমিক ও সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র মঞ্চর করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কোন রকে কয়টি মঞ্জর হইয়াছে:
- (গ) পশ্চিমবাংলায় কোন্কোন্ ব্লুকে এখনও কোন প্রাইমারি ও সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র নাই: এবং
- (ঘ) প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি এখনও কার্যকরী না হওয়ার কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

# শ্রীঅজিভ কুমার প"াজা:

(ক) পশ্চিমবাংলায় ৩৩৫টি ডেভেলপ্মেণ্ট ব্লক আছে। ইহার মধ্যে ২৪৪টি ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি অন্য ৩৪টি ব্লকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নীত করিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিণত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্য ৩৭টি ব্লকে প্রথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও ৭টি ব্লকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নীত করিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রক পরিণত করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

এ পর্যস্ত বিভিন্ন ব্লকে ৫৬১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৩টি কেন্দ্র প্রতি ব্লকে ছইটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার বহিভূতি। ইহা ছাড়া ৫০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্ম্মাণকার্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

- (থ) ১৯৭১-৭২ সালে যে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হইয়াছে তাহার তালিকা সংশ্লিষ্ট করা হইল। (পরিশিষ্ট ১)
- (গ) যে সমস্ত ব্লকে প্রাইমারি অথবা সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই তাহার তালিক। সংশ্লিষ্ট করা হইল। (পরিশিষ্ট ২)
- য) ঐ সমস্ত ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করার উপযুক্ত জমি না পাওয়াই প্রধান কারণ।
  সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট,চীপ মেডিক্যাল অফিসার অফ্ হেল্থ এবং ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসারদিগকে উপযুক্ত জমি সংগ্রহের জন্য অফুরোধ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের পরেই নির্মাণকায় মঞ্জর করা হইবে।

# পরিশিষ্ট--১

১৯৭১-৭২ সালে প্রতি ব্লকে একটি প্রাথমিক ও হুইটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনার অস্তর্ভুক্ত যে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণকার্য্য মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার তালিকা

| জেলার নাম | ব্লকের নাম                   | স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম                                      |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (>)       | (২)                          | (%)                                                         |
| মেদিনীপুর | কাথি (৩)                     | <ul><li>(১) ঝরিয়া পুথুরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেল ।</li></ul> |
| "         | <b>থ</b> ড়গ <b>পু</b> র (২) | (২) চেঙ্গুয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।                   |
| 22        | ঘাটাল                        | (৩) বীরসিংহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।                      |
| "         | শালবনী                       | (৪) গোদাপিয়াসাল উপস্বাস্থ্যকেক্র।                          |
| 23        | কেশপুর                       | (a) মহাবনী উপস্বাস্থ্যকে <del>দ্র</del> ।                   |
| 39        | তমলুক (১)                    | (৬)   পূৰ্ব্বত্বথা উপস্বাস্থ্যকে <del>দ্ৰ</del> ।           |

| জেলার নাম       | ব্লকের নাম        |               | স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম               |
|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| (>)             | (>)               |               | (୭)                                  |
| বর্ধমান         | <b>সতীন</b> শী    | (٩)           | ভূড়ি উপস্বাস্থ্যকেক্স।              |
| "               | গলসী (১ <b>)</b>  | (b)           | ভরতপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।           |
| 29              | গলসী (১)          | (%)           | আদ্রাঘটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।  |
| 39              | ফরিদপুর-লাউডা     | (>0)          | অঙ্গদপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।         |
| 39              | জামুরিয়া (২)     | (22)          | বাহাত্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেক্র।  |
| মূৰ্শিদাবাদ     | य दो क            | <b>(</b> >২)  | কেন্দুয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।        |
| ,,              | ভগবানগোলা (১)     | (১৩)          | ওপারওরাহার উপস্বাস্থ্যকেক্র।         |
| পশ্চিম দিনাজপুর | গোয়ালপুথুর (২)   | (58)          | তড়িয়াল উপস্বাস্থ্যকেক্স।           |
| পুরুলিয়া       | জয়পুর            | (50)          | বড়গ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।         |
| ,,              | পুরুলিয়া (২)     | (১ <b>৬)</b>  | কুশতাউর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেক্স।     |
| 2)              | বড়বাজার          | (>9)          | বামনডিহা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।         |
| 37              | শানভুরী           | (74)          | বালিতোড়া উপশ্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ।        |
| 22              | পুরুলিয়া (১)     | (55)          | পিচাশী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।           |
| বাকুড়া         | বাকুড়া (১)       | (२०)          | ***                                  |
| 29              | রায়পুর (২)       | (২১)          | ছোটসারেশ্বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেক্স। |
| ২৪-পরগণা        | সন্দেশথালী (৩)    | (২২)          | দক্ষিণ রাধানগর উপস্বাস্থ্যকেক্র।     |
|                 | (গোসাবা)          |               |                                      |
| <b>37</b>       | ডায়মগুহারবার (১) | (૨૭)          | বেড়াব্রোন উপস্বাস্থ্যকেক্স।         |
| 3)              | ক্যানিং (২)       | (২৪)          | মঠেরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।  |
| 33              | কাকদ্বীপ (১)      | ( <b>२</b> ¢) | রামচন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।     |
| ,,,             | বজবজ (২)          | (૨৬)          | মুচিদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।    |
| "               | বাশস্তি           | (૨૧)          | মহেশপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র।          |

# পরিশিষ্ট- ২

(ক) যে সমস্ত ব্লকে কোনও প্রাথমিক অথবা সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেক্স নাই অথবা কোনও স্বাস্থ্যকেক্স নির্মাণ মঞ্জুর হয় নাই তাহাদের তালিকা—মোট—১১।

| জেলার নাম   |     | क्रांक्त्र नाम      |
|-------------|-----|---------------------|
| বর্ধমান     | ••• | (১) হীরাপুর         |
|             |     | (২) অগ্ৰাল          |
|             | •   | (৩) সালানপুর        |
|             |     | (8) वद्रवानी        |
|             |     | (৫) আসানসোল         |
|             |     | (৬) জামুরিয়া (এক)  |
| মূর্লিদাবাদ | ••• | (১) রঘুনাথগঞ্জ (ছই) |
|             |     | (২) রাণীনগর (এক)    |

| জেলার নাম   |     |             | ব্লকের নাম            |
|-------------|-----|-------------|-----------------------|
| মূৰ্শিদাবাদ |     | ( <b>૭)</b> | রাণীনগর ( ছই )        |
| ২৪-পরগণা    | ••• | (>)         | মগরাহাট ( এক )        |
|             |     | (۶)         | মহেশতলা মেটিয়াবুরুজ। |

(থ) যে সমস্ত ব্লকে কোনও প্রাথমিক অথবা সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই কিন্ত প্রাথমিক অথবা সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাদের তালিকা—মোট ১৮।

| জেলার নাম      |     | ব্লকের নাম                |  |
|----------------|-----|---------------------------|--|
| বাকুড়া        |     | রায়পুর ( ছই )            |  |
| বীরভূম         | ••• | দিউড়ী ( এক <b>)</b>      |  |
| বর্ধমান        |     | জামুরিয়া ( ছই )          |  |
| <b>ह</b> शनी   | ••  | শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া     |  |
| হাওড়া         | ••  | <b>সাঁ</b> করাইল          |  |
| জলপাইগুড়ি     | ••• | মাদারীহাট                 |  |
| মেদিনীপুর      |     | (১) ময়না                 |  |
| `              |     | (২) মোহনপুর               |  |
|                |     | (৩) মহিষাদল ( এক <b>)</b> |  |
|                |     | (৪) নন্দীগ্রাম (তিন)      |  |
|                |     | (৫) গড়বেতা ( ছই )        |  |
| মূৰ্শিদাবাদ    | **  | (১) সমসেরগঞ্জ             |  |
| `              |     | (২) ভগবানগোলা ( এক )      |  |
| भानामञ्        |     | म निष्                    |  |
| পুরুলিয়া      | • • | পুরুলিয়া ( এক )          |  |
| ২৪-পরগণা       |     | (১) জয়নগর ( এক )         |  |
|                |     | (২) ক্যানিং ( ছই )        |  |
| পশ্চিমদিনাজপুর |     | গোয়ালপুথুর ( ছই )        |  |
| 10_1_20 n m ]  |     |                           |  |

[ 1.10—1.20 p.m. ]

্রীকানাই ভৌমিকঃ মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি মন্ত্রুর করা সন্থেও হয়নি তার প্রধান কারণ যে টাকা বরান্দ করা হয়েছে সেই টাকায় এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি হওয়া সম্ভব নয় কারণ মেটিরিয়ালের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য টেণ্ডার কল করলেও কেউ টেণ্ডার দিছে না।

**শ্রীঅজিত কুমার প'াজা**ঃ এই রকম সংবাদ আমার কাছে এখনও আসে নি।

**একানাই ভোমিকঃ** এই ধবর দেওয়া হলে, এর তদস্ত করে বলবেন কি?

শ্রী অজিত কুমার প'াজাঃ ধবর আপনার কাছ থেকে যথন এসেছে তথন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নিশুয়ই তদস্ত করা হবে।

শীসবোদ রায় ঃ এথানে পড়ে মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে কোন কোন রকে স্বাস্থাকেন্দ্র থোলোর ব্যবস্থা করেছেন। গড়বেতার ছই নম্বর ব্লকের ব্যাপারে বলেছেন যে স্বাস্থাকেন্দ্র মধ্বর হয়ে গিয়েছে। এক বৎসর হয়ে গেল কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়নি, কবে এই কাজ স্থক হবে। **্রীঅজিত কুমার প**াঁজাঃ আমার কাছে যে সংবাদ আছে তাতে এই রকম কোন কমপ্লেন পাইনি। যদি নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আপনার থাকে তাহলে আমি নিশ্চই তদন্ত করে দেখবো।

**এ। নরোজ রায়**ঃ এথানে ৩নং ব্লকে হাসপাতাল করা হবে কি ?

শ্রী অজিত কুমার পাঁলাঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার কাছে যে সংবাদ আছে তাতে কেন এখনও হয়নি বলেছি কিন্তু দেখানে এটি ব্লক থাকা সন্ত্তেও এনং ব্লকে কেন হয়নি তা বলতে পারছি না। আমার কাছে নিশ্চিত প্রশ্ন রাখা হলে আমি সেই সম্বন্ধে খবর নেবো এবং এই হাউদকে জানাবো।

শ্রীকানাই ভৌমিকঃ মাননীয় মগ্রিমহাশয় কি জানাবেন, যেসমস্ত ব্লকে টাকা মঞ্জুর করা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত হয়নি দেগুলি কতদিনের মধ্যে করবার ব্যবস্থা করবেন ?

**এজিজিত কুমার পাঁজা**ঃ আমার উত্তরে বলেছি যেসমন্ত টাকা মঞ্জুর সন্ত্তে হয়নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে জায়গা সঠিক মত পাওয়া যায়নি। যদি নির্দিষ্ট কোন বা কোন্ কোন্ জায়গায় হয়নি তার নাম করে বলে দিলে সে সম্বন্ধে থোঁজ নিয়ে জানাবো।

**এ এ জি ৬ কুমার গাঙ্গুলী** ঃ মশ্লিমহাশয় জানাবেন কি, এই যে হাসপাতালগুলির কথা বললেন, ২৪-পরগণার কোন উল্লেখ নেই। তার মানে কি এই যে উত্তর ২৪-পরগণায় প্রাথমিক বা সাবসিডিয়ারি হাসপাতালের কোন প্রয়োজন নেই ?

**ঞীঅজিত কুমার পাঁ•াঃ** উত্তর ২৪-পরগণার কথা বলতে পারি নাতবে এখানে ২৪-পরগণার ৬টি নাম বলেছি।

শী অজিত কুমার গাঙ্গুলীঃ উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে আছে, যে নামগুলি করলেন তা সবই বারাসত, বসিরহাট, বনগা ইত্যাদি কিন্তু দক্ষিণেও হাসপাতালের অনেক প্রয়োজন আছে অথচ তার কোন উল্লেখ নেই, এদিকে করার মন্ত্রিমহাশয়ের কি কোন পরিকল্পনা আছে ?

শ্রী অপি ত কুমার পাঁ। জাঃ মাননীয় সদস্ত মহাশয় যতক্ষণ না কোন নির্দিষ্ট জায়গা দেখাছেন, আমি তাঁর প্রয়ের উত্তরটা এই ভাবে দিছিে। যতক্ষণ সারাদেশে সরকার হাসপাতাল না দিতে পারেন বা মেডিকেল ইউনিট না দিতে পারেন, প্রতি ব্লকে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার খোলার কথা আছে। কোন একটা পাটি কুলার ব্লকের কথা জানতে চাইলে সেটার থবর নিয়ে এখানে দিতে পারি।

শ্রী অধিনী কুমার রায়ঃ আপনি উত্তরের (থ)-এর পরিশিষ্টে যে তালিকা দিয়েছেন, সেথানে তিনটি জায়গায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি রেজিষ্টি করেছেন বলে সংবাদ আছে, তাহলে কি এটাকে প্রকল্প বলে ধরে নেব এবং কোন কিছু নির্মাণ হয়নি এটাই ধরে নেব ?

শ্রীপ্রজিত কুমার পাঁজা: আমি যথন উত্তর দিয়েছিলাম তথন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন সেই উত্তরে ছিল সেই সমস্ত নির্মাণকার্য্য মঞ্জ করা হয়েছে। স্থতরাং স্থাংশন হয়েছে, তৈরী হয়নি।

শ্রীসরোজ কাঁড়ার ঃ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকে কোন কাজ এখন পর্যান্ত স্কুষ্ণ হয়নি, এটার কি কারণ মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

**এঅজিড কুমার পাঁজাঃ** কাগজপত্র দেখে বলতে হবে নির্দিষ্ট জায়গার নাম করলে।

আবাবভুল বারি বিশ্বাসঃ যে সমন্ত ব্লকে জায়গার অভাবে হেলথ সেণ্টার করতে পাছেন না

 অহা রকম অভাব দেখা দেয়, সরকার কি নিজস্ব টাকা দিয়ে জায়গা কিনে হাসপাতাল তৈরী
করার জন্য কোন প্রচেষ্টা এই সমন্ত রকে নিছেন ?

**্রীঅজিত কুমার প'।জা**ঃ জনসাধারণের কাছ থেকেযে সমস্ত অভ্তপূর্ব সাড়া পাওয়া গায়েছিল তাতে বেশীর ভাগ জমিই সরকারকে দান হিসাবে দিয়েছিল, সেজন্য আমরা জমি কিনে । ভাজা নিয়ে তৈরী করার প্রশ্ন বিবেচনা করিনি। তবে যদি দেখা যায় কোন জায়গা পাওয়া চিছ্ননা, সেখান থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাছে না, তবে নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে।

শ্রীতৃপ্তিময় আইচঃ হীরাপুর ব্লকে হেলথ দেন্টার থোলার কথা দীর্ঘদিন ধরে আছে, সেথানে কেশ্বরী এলেকায় সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার থোলার কথা আছে, সেথানকার বাসিন্দাদের তকরা ৯০ জনই উদ্বাস্ত্র, কাজেই চিকিৎসাকেন্দ্র অত্যন্ত প্রয়োজন এটা বলতে পারি, সেথানে কিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার কতন্ত্র এগিয়েছেন ?

**ঞ্জিজাজিত কুমার প'াজাঃ** হীরাপুর বলে আপনি একটা নির্দিষ্ট জায়গার নাম করলেন, গ্রন্ধান্ত দেখে সেটার উত্তর দিতে পারি।

**শ্রীআবস্কুল বারি বিশ্বাসঃ** সরকারের কাছে যদি এই রকম তথ্য এনে দেওয়া যায় যে কোন ায়গায় জমি কিনতে পারেনি বলে সেখানে হেলথ সেন্টার হয়নি, গত ২২ বছরে সে যোগ্যতা ায়নি আমার জেলায় যেসমন্ত এই রকম এলাকা আছে, সেই সমন্ত এলাকায় এবারে জমি ফনবার জনা কি সরকার চেষ্টা করবেন ?

**্রীঅজিভ কুমার পাঁ।জা** ২২ বছরে হয়নি বললেন, আমরা তো ২২ দিনই সময় এখনও । ইনি, এ সম্বন্ধে দেখে বলতে পারি।

## Ganja Firms

- \*4. (Admitted question No. \*91.) Shri Md. Idrish Ali: Will the Ministern-charge of the Excise Department be pleased to state—
  - (a) the number of private excise (Ganja) firms in West Bengal at present;
  - (b) the total annual income of the Government from these firms; and
  - (c) if there is any machinery to supervise the activities of these firms by the State Government and if so, what are they?

## 1-20-1-30 p.m.]

#### Shri Sankar Ghose

- (a) 2 (two).
- (b) The total annual income of the Government for the year 1970-71 from the sale of Ganja was Rs. 25,98,451.
- (c) Yes. The private firms are supervised by the district Excise administration headed by the Additional District Magistrate who is advised and assisted by the Superintendent of Excise. During the cultivation and harvesting seasons, additional supervisory staff are posted in the field under the direct control of an Inspector of Excise. This special supervisory staff consist of a number of Sub-Inspectors of Excise, Assistant Sub-Inspectors of Excise and Excise Constables according to local necessity.

শ্রীঅশ্বিনী কুমার রায়ঃ এই যে আপনি বললেন প্রাইভেট ফার্ম আছে, এই ছটির লোকেসন াধায় বলতে পারেন কি ?

**ীশছর খোষঃ** একটি ফার্ম হচ্ছে মুর্শিদাবাদে এবং আর একটি হচ্ছে ওয়েই দিনাজপুরে।

**শ্রীএকরামূল হক বিশ্বাস**ঃ মূর্শিদাবাদে যে ফার্ম আছে সেটা কত বিঘার উপর আ জোনাবেন কি?

**শ্রীশন্কর ঘোষ**ঃ মূর্শিদাবাদে যেটা রয়েছে সেটার কা**ল্টিভেসন** এরিয়া ছিল ১২ এক: ১৯৭১-৭২ সালে।

# আবড়াডিহি মৌজায় সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেণ্টার

- \*৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \* ¢ ৪।**) শ্রীঠা কুরদাস মাহাডোঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশং অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার আবড়াডিহি মৌজায় একটি সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেন্টার প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা: এবং
  - (খ) থাকিলে, কবে নাগাদ ঐ হেল্থ সেণ্টারের কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়? শ্রীক্ষান্তিত কুমার প"জেল ঃ (ক) না।

(থ) প্রশ্ন ওঠেনা।

**শ্রীত্মাবত্তস সান্তার** এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ব্যাপারে আমি সময় চাচ্ছি।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister is asking for time.

**জীসিদ্ধার্থ শন্ধর রায়ঃ** মাননীয় সদস্তা, বিশ্বনাথবাবু দেথছি মনোযোগ দিচ্ছেন না এবং জ্রীমতী গীতা মুখার্জার প্রশ্ন কালকের তাও পোসপণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

**এমিতী গীতা মুখার্জী**ঃ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্ত্রীদের অধিকার সম্বন্ধে যে বোধ দেখালেন তাতে আমি তাঁকে ধনাবাদ দিচ্ছি। তবে আমি বিধানসভার সদস্ত হিসেবে প্রশ্ন দিয়েছিলাম, স্ত্রী হিসেবে নয়।

মিঃ স্পীকারঃ আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান, টু এগণ্ড ফাইভের রিপ্লাই আমার কাছে এখনও এদে পৌছায়নি। মন্ত্রিমহাশয়দের জানাচ্ছি কোশ্চেনের একটি কপি আমার অফিসে আগে পাঠিয়ে দেবেন নাহলে অস্ত্রবিধা হয়। এ্যানসার অব কোশ্চেন নাম্বার এইট্ আমার অফিস এখনও রিসিভ করেনি। যেগুলি রিসিভ করেনি সেগুলি টেক আপ করা সম্ভবপর হচ্ছে না এবং সেগুলি হোল ওয়ান্, টু, ফাইভ্ এগণ্ড এইট্।

**শ্রীঠাকুরদাস মাহাতে।**ঃ এই যে সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেণ্টার করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, এটা কে এবং কারা সাইট সিলেকশন করছেন এবং ওথানে যে সাইট সিলেকশন করা হয়েছিল ব্রুক পরিষদ থেকে ওটা বাদ কি করে গেল ?

শ্রী আজিত কুমার প্রাজাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রশ্নের সঙ্গে ঐ সাপ্লিমেণ্টারী উঠছে কি ?

শ্রীঠাকুরদাস মাহাতে। আমি জানতে চাই যে ওথানে তিনি সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেণ্টার করার কথা চিস্তা করবেন কি ?

প্রতিষ্ঠার প্রাক্ত কুমার প্রাক্তা এটার সম্বন্ধে উত্তর হচ্ছে যে সরকারের বর্তমান নীতি অপ্রথায়ী প্রতি ব্লক-এ ১০টি শ্যাযুক্ত একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ছটি শ্যাযুক্ত ছটি করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকে। মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকে তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে। (১) শালবনী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২০টি শ্যাযুক্ত হাসপাতাল চালু রয়েছে। পীড়াকাটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, গদারিশাল

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে, এই ছটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে এবং আরও ছটি নির্ম্বাণ করা হচ্ছে, কাজেই মতিরিক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কোন স্থযোগ নেই।

## আসানসোল শিল্পাঞ্চলে পানীর জল সরবরাহ

- \* । (অসুমোদিত প্রশ্ন নং \* ৭৪।) **শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদারঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিনহোদ**র রমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) আসানসোল শিল্পাঞ্চলের গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং
  - (এ) থাকিলে, তাহা কি এবং কবে নাগাদ উহার কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

# **ত্রীঅন্তিত কুমার পাঁজা**ঃ (ক) স্থা।

(থ) এই পরিকল্পনা অফুসারে প্রতিদিন ১ কোটি ৫ লক্ষ গ্যা**লন জন ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার** মধিবাসীকে সরবরাহ করা যাইবে।

শ্রীনিরঞ্জনভিহিদার ঃ কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে এবং এখন ওখানকার কান অন্তবর্তিকালীন জল সরবরাহ ব্যবস্থা কিছু আছে কি না ?

শ্রী অজিত কুমার প্রাজাঃ এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু বড় হয়ে যাবে সেই জন্য আমি আপনার সফ্মতি নিয়ে বলছি। আসানসোল শিল্লাঞ্চল এবং রাণীগঞ্জে জলকষ্ট দূর করবার জন্য সরকার ১৯৬৫ সালে একটা ব্যাপক জল সরবরাহ পরিকল্পনা তৈরী করেন। পরিকল্পনায় আহমানিক থরচ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার প্রথম পরিকল্পনাটা তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা প্রথম পর্বে আন্থমানিক ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা থরচ, এই পর্বে মাইথন বাধ-এর জলাশয় হইতে জল সরবরাহ করা হবে। ছিতীয় পর্বে আন্থমানিক ৩ কোটি ২৮ লক্ষ, জল সরবরাহের উৎস দামোদর নদ। তৃতীয় পর্ব আন্থমানিক খরচ ৯১ লক্ষ টাকা, জল সরবরাহের উৎস আজন্ম নদী। কেবল মাত্র একটা পর্বের জন্য অর্থ সংকুলান করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রথম পর্বিটা ১৯৬৭ সালে আরম্ভ করা হয়। এই পর্বে ২১৭টি গ্রামে এবং ৪৮টি কয়লা ধনিতে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার লোকের জন্য। এই পর্বের কাজ প্রায় সমাপ্ত করবার পর বিহ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হলে, যম্বপাতি চালু করা যাবে এবং জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে।

এই বিহ্যুৎ সরবরাহের জন্য রাজ্য বিহ্যুৎ পর্ষৎ State Electricity Board আর দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকে ইতিমধ্যে তার্গিদ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিবরণীতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং ছতীয় পর্বের কাজের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

[1-30—1-40 p. m.]

শ্রীনিরঞ্জন ভিহিদার: কতদিনের মধ্যে ঐ কাজ সমাপ্ত হবে বলে আপনি আশা রেন?

**্রীঅভিত কুমার পঁ।জা:** কাজ প্রায় সমাপ্ত।

শ্রী**আবত্মল বারি বিশ্বাস**ঃ আপনার প্রথম পর্বের কাজ ১৯৬৭ সালে যথন আরম্ভ হরেছিল ধন কি ঐ কাজ কতদিনে সমাপ্ত হবে, এমন কোন লক্ষ্য মাত্রা নির্বারিত ছিল কি ? Mr. Speaker: Already answered.

**জ্ঞীআবত্তল বারি বিশ্বাস**: নো স্থার, ১৯৬৭ সালে যে কাজ আরম্ভ হলো তার সমাধি টার্গেট ডেট কোন কাল পর্যন্ত ছিল ?

**্রীঅজিত কুমার পাঁজা**ঃ সেই টার্গেট্ পিরিয়ড কি দেওয়া হয়েছিল, তা কাগজপত্র দেও আমাকে বলতে হবে। এথনই বলা সম্ভব নয়।

শ্রী আবত্নল বারি বিশ্বাসঃ যদি দেখা যায় টার্গেট্ পিরিয়ডের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করা সন্তঃ হয় নাই, তাহলে কি মন্ত্রিমহাশয় তার জন্য যে দায়ী, তার শাস্তির ব্যবস্থা কর্বেন ?

**শ্রীঅজিত কুমার পাঁজাঃ** প্রথম দোষ আদৌ হয়েছে কি না তাই দেখা দরকার। তারপরে অন্য কথা।

**্রীআনন্দর্গোপাল মুখোপাধ্যায় ঃ** এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবার সময় দায় কতছিল, আহ এখন তা কত দাঁড়িয়েছে ?

শ্রীঅজিত কুমার পাঁজাঃ নোটিশ চাই।

**এ অখিনী কুমার রায়**ঃ মাইথন, দামোদর ও অজয়—এই তিনটি থেকে কত পরিমাণ জল সংগ্রহ করতে পারবেন বলে টার্গেট রয়েছে?

**্রীঅজিত কুমার পাঁজা**ঃ আপনি যথন সঠিক অঙ্ক চাচ্ছেন, তথন এর জন্য নোটিশ প্রয়োজন।

্রীঅখিনী কুমার রায় ঃ এর জন্য নোটশের প্রয়োজন হয় না, যেথানে তিনটা থোজ রয়েছে।
মিঃ স্পীকার ঃ এথানে প্রশ্ন রয়েছে—Specially আসানসোল শিল্পাঞ্চলের গ্রামণ্ডলিতে

পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং গাকিলে, তাহা কি এবং কবে নাগাদ উহার কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এই কোশ্চেনের উপর ঐ ধরনের প্রশ্ন ওঠে না, যদি আপনি জানতে চান—তাহলে নোটিশ চাইতেই হবে।

**্রীআনন্দরোপাল মুখোপাধ্যায়** ওই জল সরবরাতের পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ের কাজ সাসানসোল, রাণীগঞ্জ coal field অঞ্চলে—১৯৭২ সাল পর্যান্ত হয়েছে কি ?

্রীঅজিত কুমার পাঁজাঃ আমার উত্তরটা একটু লক্ষ্য করে শুনলে বুঝতে পারতেন। আমি যে তিনটা খোজের কথা বলেছি প্রথম, দিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায় সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়েছি তাতেই আশনার উত্তরটা পাবেন।

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাস ঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় থোজের কাজ সমাপ্ত করতে কতদিন লেগেছিল, তার টার্গেট পিরিয়ডটা বলবেন ?

মিঃ স্পীকার: তিনি তো আগেই বলেছেন।

শ্রীআনন্দেগে পাল মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশায় তিনটা থোজ সহস্কে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যে কোথাও ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে এক গ্যালন জল কোথাও সরবরাহ হয়েছে বলে উল্লেখ নাই। তাহলে, এটা কি সত্য এতদিনে এক গ্যালন জল সাপ্লাই হয় নাই?

্রীঅজিত কুমার পাঁজা: সংশ্লিষ্ট বিবরণী দেখলে in details সব জানতে পারবেন। আপনি উত্তর দেবার সময় ঠিক লক্ষ্য করেন নাই। সময় কম বলে আমি ছোট ছোট করে উত্তর দিয়েছি। **্রীকানাই ভৌমিকঃ** আপনার ঐ পরিকল্পনা থেকে এক গ্যালন জলও পাওয়া যাচ্ছে দুনাবলুন।

শ্রীত্রজিত কুমার পাঁঞাঃ আপনি আমার উত্তরগুলি ঠিকমত শুনছেন না। আমি আগেই 
ত্তর দিয়েছি—২১৭টি গ্রামে ও ৪৮টি কয়লাখনিতে প্রতাহ ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার লোকের জন্য কোটি ৫ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা যাবে। এই পর্বের প্রথম পর্য্যায়ের কাজ সমাপ্ত প্রায়। 
ত্তরাং কোন একটা particular জায়গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে আমাকে সব খোঁজ নিয়ে নাতে হবে।

প্রীঅশিনী রামঃ আসানসোল টাউনে কত জল সরবরাই করা হয়, এই তথ্য আপনার কাছে ছে কি ?

Mr. Speaker: Already answered.

Mr. Speaker: Answer to question No. 8 not yet received. It is ld over.

## ভায়মগুহারবার সদর হাসপাভাল

\*৯। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৯৩।) **শ্রীশেখ দৌলত আলি**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মৃদ্রিমহাশয় স্থাহপূর্বক জানাইবেন কি ডায়মগুহারবার সদর হাসপাতালটি কবে নাগাদ ন্তন ভবনে নাস্তরিত করা (শিফ ট) হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

্**শ্রীত্যজ্ঞিত কুমার পাঁজো**ঃ ৩।৪ মাসের মধ্যে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালটি নৃতন নে স্থানাস্তরিত করা সত্তর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**ঞ্জীশেখ দৌলত আলী**ঃ ৩।৪ মাসের মধ্যে এইটা করা যাবে আপনি বললেন। এখন কি মরা তার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি? আপনি যদি জানেন, দয়া করে আমাদের জানাবেন?

শীঅজিত কুমার পাঁজাঃ এর মধ্যে ছাট করে আমি উত্তর দিয়েছি। বিশদভাবে জানা গেলে শ্বয়ই সংশ্লিষ্ঠ ফাইল আপনারা দেখতে পারেন। ডায়মগুহারবারের নতুন মহকুমা হাসপাতালে। সরবরাহের জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২৪শে জাহুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে অর্থ-ভাগের অন্থনোদনের জন্য পাঠান হয়েছে। অর্থ বিভাগের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সালের খ্য জানতে পারা গিয়েছে এবং সেই ফাইল ১০ই মার্চ, ১৯৭২ সালে আবার অর্থ বিভাগে ঠান হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮টি নলকুপ বসাবার জন্য অন্থরোধ করা হয়েছে। এই নলকুপগুলি লি নতুন ভবনে ১৮টি শ্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি স্থাপিত করা সম্ভব।

## Lalbagh Subdivisional Hospital

- \*10. (Admitted question No. \*125.) Shri Md. Idris Ali: Will the inister-in-charge of the Health Department be pleased to state—
  - (a) the progress made for setting up of Lalbagh Subdivisional Hospital;
  - (b) if the said Hospital has been sanctioned and if so, when construction will commence:
  - (c) the number of Primary Health Centres at present in the Murshidabad district:
  - (d) if it is a fact that a good number of Health Centres in Murshidabad district are running without Doctors; and
  - (e) if so-
    - (i) the number of such Health Centres;

- (ii) reasons for the same; and
- (iii) what actions the Government propose to take in this regard ?

### Shri Aiit Kumar Pania

(a) and (b) The construction of a new Sadar Hospital at Lalbagh w sanctioned at an estimated cost of Rs. 33,76,500 in May, 1971.

The P.W. Department have been requested to expedite the constructional works.

- (c) 18.
- (d) and (e) (i) Three Subsidiary Health Centres out of 58 Health Centre are now without Doctors
- (e) (ii) and (iii) Reluctance on the part of Doctors to serve in the rura areas is the main reason for the same. Government is trying to recruinew doctors for which Public Service Commission has been requested.

### [ 1-40—1-45 p.m. ]

Shri Mohammad Idris Ali: Will the Hon'ble Minister be pleased to stat how long these centres are running without doctors?

Shri Ajit Kumar Panja: From my notes in the file I find the answer a follows:

It cannot be denied that considerable number of subsidiary health centre in the State are remaining without Medical Officers as doctors in general ar reluctant to serve in the rural areas. Facilities for higher studies are also given to them but the position has not been appreciably improved. Honourable member will please note that the time gap which he has asked for, i.e., how long those centres are without doctors, cannot be ascertained from the file. I will certainly enquire and inform this House accordingly.

Shri Gangadhar Pramanick: Will the Hon'ble Minister be pleased to stat what steps he desires to taken regarding those doctors who are reluctant to tak up the duties assigned to them?

Shri Ajit Kumar Panja: Mr. Speaker, Sir, at this moment, the question, think, does not arise.

## গ্রামাঞ্চলে মশার উপদ্রব

\*11. (Short Notice) (Admitted question No. \*52.)

**্রীসরোজ রায়ঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্তমানে গ্রামাঞ্জ—
  - (১) মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং
  - (২) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা সহর ও গ্রামাঞ্চলে মশার উপদ্রবের ফলে বছ ব্যতি রোগগ্রন্থ ইইয়া পড়িয়াছেন; এবং
- (খ) অবগত থাকিলে, সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

# শ্ৰীঅজিত কুমার পাঁজা:

(ক) (১) বৎসরের এই সময়ে সর্বত্র মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পায় ইহা সরকার অবগত আছে ভবে এই মশাগুলি ম্যালেরিয়া জীবাহবাহী নহে। ইহা সত্য নহে যে সর্ব ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যালেরিয়া রোগ কিছু কিঃ স্থানে পূর্বের মত দেখা দিয়াছে।

- (২) এইরূপ কোনও সংবাদ সরকার জানেন না।
- থে) ম্যানেরিয়া নিবারণকল্পে Malaria Eradication Programme আফুষায়ী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অধিবাসীগণের গৃহে ও গবাদি পশুর গোয়ালে D.D.T. ছড়ান হইতেছে। রোগাক্রান্থ বাাক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইতেছে।

## .40-1.50 p.m.]

শ্রীসরোজ রায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিনহাশয় জবাব দিলেন যে প্রতি বছর এই রকম সময়ে মশার দ্ধি হয়। তিনি কি থবর রাথেন গড়বেতা সহরে এবং মেটাবাড়ী গ্রামে জনৈক ক্ষেত্মজুর দীর্ঘ দিন শার উপদ্রবে ঘুমাতে না পারার জন্য আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল গ্রামবাসী তাকে বাঁচিয়েছেন ?

**শ্রী অজিত কুমার পাঁঞাঃ** এই রকম কোন খবর সরকারের কাছে নেই।

শ্রীসরোজ রায়ঃ এ বছর বিশেষ করে বহু ক্ষেত্মজুরকে দৈনদিন ক্ষজিরোজগার করবার জন্য রা দিন কাজ করে মশার জন্য সারারাত জেগে কাটাতে হচ্ছে এবং এর ফলে তার ক্ষজি-জিগার করতে পারছে না রাত জাগার ফলে মশার জন্য—এ থবর কি তিনি রাথেন ১

Mr. Speaker: Does not arise

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিকঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যে পদ্দী অঞ্চলে মশা মারার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হোত সেই রকম কর্মচারী মশা মারার জন্য নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা ব কি?

**এ অঞ্জিত কুমার পাঁজোঃ** পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল সেই সমন্ত সরকার বিবেচনা করছেন এবং শিততভাবে আধুনিক নিয়ম অমুযায়ী যে রকম ব্যবস্থা প্রয়োজন সরকার নিশ্চয়ই নেবেন।

**এ পুরঞ্জয় প্রামাণিক**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, যে শহরাঞ্চলে মশা মারার জন্য কারের কোন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ?

**এ অজিত কুমার পাঁজাঃ** শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামের দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, তবে রের কথা নিশ্চয়ই ভাবা হবে।

**শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন যে কলকাতা এবং প্রতি রে এখন মশার উপদ্রবে সাধারণ লোকের বাস করা ত্রবিসহ হয়ে উঠেছে।

Mr. Speaker: The question does not arise. This question relates to dnapore district.

## মালদহ জেলায় কান্তরকা ও মুচিয়া এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র

\*12. (Short Notice) (Admitted question No. \*63.)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মূর্মু ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্থগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য মালদহ জেলার (১) হবিবপুর থানা আদিবাসী-প্রধান কান্তরকা অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ৪ বংসর পূর্বে জমি রেজিষ্ট্রারী করা হওয়া সল্বেও অদ্যাবধি উক্ত
  স্বাস্থ্যকেন্দ্র থোলা হয় নাই; এবং
  - (২) মুচিয়া অঞ্চলে স্বাস্থ্যকল্পের জন্য জমি দান করিতে চাওয়া সত্ত্বেও সরকারীভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য কোন ব্যবস্থা হয় নাই; এবং
- (থ) সত্য হইলে, ঐ হুই অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থোলার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

্**শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 'ক' এর ১ এবং ২এর উত্তর একসঙ্গে ওয়া স্থবিধাজনক বলে আমি একসঙ্গে দেবার অহুমতি চাইছি। 'ক' এর ১ এবং ২এর কাস্কুরকা অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি দান করার প্রস্তাব ১৯৬৭ সালে পাওয়া গিয়েছিলো। মুর্নি অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি দান করবার প্রস্তাব ১৯৬৫ সালে করা হয়েছিল। কাস্তর ও মুচিয়া অঞ্চলে হবিবপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু হবিবপুর ব্লকে ইতিমধ্যে একটি প্রাথমিক ও ঘুইটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় ঐ ঘুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই।

(থ) প্রশ্ন ওঠেনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মূর্ ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, ৪ বৎসর পূর্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রেজিষ্ট্রী হয়েছে এখন পর্য্যন্ত কাজ স্থক্ষ হয় নাই কেন আমি জানতে পারি কি ?

শীঅজিত কুমার পাঁজা: এর কারণ সংশ্লিষ্ট কাগজ থেকে যা দেখছি,সরকারের বর্তমান নীর্ণি অহ্যায়ী প্রতি ব্লকে ১০টি শয়াযুক্ত একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ২টি করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২া করে প্রস্থতি শয়া থাকবে। মালদহ জেলা হবিবপুর ব্লকে ইতিমধ্যেই বুল্বুলচ্ছীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বাহাত্বপুর, বৈত্বপুরে ১০টি শয়াযুক্ত একটি, ঋষিপুরে ২টি শয়াযুক্ত আর একা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। রাজ্যে বহু ব্লকে এখন সর্বনিম্ন স্টী অহ্নসারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপ করা সম্ভব হয়নি বলে ঐ ব্লকের অন্তর্গত অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন থোলা সম্ভব নয়।

[ 1-50—2 p.m. ]

**শ্রীকানাই ভৌমিকঃ** ঐ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ছটি কোন্ সালে হয়েছে ?

**শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা**ঃ ঠিক তারিথ জানতে গেলে আমায় পরে উত্তর দিতে হবে।

শ্রীকানাই ভৌমিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন, ঐ কান্তরকা ও মুচিয়া অঞ্চ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য যে সালে জমি দেওয়া হয়েছিল তারপর এই ছটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে ?

**শ্রীঅজিও কুমার পাঁজাঃ** আমি তো বলছি প্রথমে আমাকে ডেট দেখতে হবে এবং তারপা আমি বলতে পারব।

**একানাই ভৌমিক**ঃ ঐ হটি অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আগে জমি পাবার পরেও এই অঞ্চলে ব্যয়বরান্দ করা হয়েছে এবং এটা যাতে পুনর্বিবেচনা করা হয় সেটা কি মন্ত্রিমহাশং দেথবেন?

**্রীঅজিড কুমার পাঁজাঃ** এটা সম্বন্ধে কোন কিছু আশ্বাস দেওয়া এথনই সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি কাগজপত্র দেথছি এবং এর জন্য নোটিশ দরকার হবে।

**শ্রীগোভম চক্রবর্তী ঃ** মশা মারবার জন্য ডি. ডি. টি. এবং ফ্রিটের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ত সত্ত্বেও মশার উপত্তব কমেনি। কাজেই যে সমস্ত ব্যক্তি মশার হাত থেকে বাঁচতে পারছেন না, তাদের জন্য আপনি কি মশারীর ব্যবস্থা করে দেবেন ?

**এ অজিত কুমার পাঁজাঃ** অধ্যক্ষ মহাশয়, এর উত্তর তো হয়ে গেছে ?

Mr. Speaker: Question hour is over. Starred questions I and 2 will be taken up tomorrow specially and I will request the Hon'ble Minister to supply copies of answers to the office earlier. I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister concerned to Rule 56 which says that answers to questions which Ministers propose to give in the House shall not be release for publication until the answers have actually been given on the floor of the House or laid on the Table.

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** স্তার, আমার ৫ নম্বর কোন্টেনের কি হল ?

মিঃ স্পীকারঃ ৫ এবং ৮ নম্বর প্রশ্নের এগানসার এখন পাইনি, রুল ৫৬ অফুসারে এখন বোধ হর রেডি হয় নি, তাই হেলড ওভার রইল এবং ষ্টারড কোশ্চেন ১ এও ২ উইল বি টেকেন আপ টু-মরো।

**এদিভাইপদ সরকার** ঃ কবে হবে ভার ?

Mr. Speaker: That will be taken up on the next rotational day fixed for the particular Department.

## Calling Attention to matters of urgent public importance

Mr. Speaker: Hon'ble Minister-in-charge of Labour Department will now blease make a statement on the subject of hunger strike by workers of two ollieries in Ondal police station—attention called by Shri Ramdas Banerjee on he 29th March, 1972.

Dr. Gopal Das Nag: In reply to the calling attention notice given by hri Ramdas Banerjee regarding Samla Group of Collieries, I would like to nform the House that a charter of demand was submitted on behalf of the folliery Mazdoor Congress to the management of Samla Group of Collieries in tanigani belt. On 15th March 1972, the Vice-President and the Assistant ecretary of the Colliery Mazdoor Congress resorted to hunger strike at the remises of Samla Group of Collieries. From 25th March, 1972, a section of the vorkers also joined the hunger-strike and a few of them squatted in the pits of amla and Chatrishganda. On 30th March, 1972 Labour Minister, Government f West Bengal, held a discussion with the Secretary of the Firm, managing the bove collieries and Shri Ramdas Banerjee, M.L.A., President of the Mazdoor longress in the presence of Regional Labour Commissioner (Central). Calcutta. I few of the pressing demands were sorted out and settled. The remaining lemands were referred to conciliation to be taken up by Regional Labour Commissioner (Central), Assansol. The hunger-strike has been called off with ffect from 31st March, 1972.

Mr Speaker: The Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation and Power Department will please make a statement on the subject of scarcity of electricity in Calcutta and outlying industrial areas—attention called by Shri Somnath ahiri on the 30th March, 1972.

Shri Abul Barkat Atwal Ghani Khan Chowdhury: Mr. Speaker, Sir, with reference to Calling Attention notice given by Shri Somnath Lahiri on 30th March, 1972, I would like to make the following statement:—

The present demand for electric power in Calcutta industrial area during he evening peak hours is 540 M.W. Normally this is met by: (a) bulk supply rom S.E.B./D.P.L. system from Bandel Thermal Power Station-160 M.W. b) Bulk supply by D.V.C. to C.E.S.C.—95 MW, (c) Calcutta Electric Supply's own generation-285 MW. Recently for a number of days load is being shed n Calcutta industrial area during the evening peak hours as well as occasionally it day time as the three power generation systems had not been in a position o generate up to the required level due to the reasons that defects in the geneating plants at the Durgapur Station of the D.P.L and Waria and Chanrapura Thermal Stations of D.V.C. were detected. The D.P.L. took 3/4 days to rectify the defects but the D.V.C. could not restore the plants in good condition for generation at the normal level even now. Additionally, copper conductors or one of the circuits of the transmission line connecting Durgapur with Bandel were stolen. The West Bengal State Electricity Board took some time to restore the circuit which was done at 1700 hours on the 29th March. The supply from D.P.L. had increased gradually but the D.V.C. would not be able to supply full quantum up to the 4th of April. The Calcutta Lleotric Supply Corporation has been generating at normal level and has been asked to put in service their stand-by sets as many as possible so that they can make addition to relieve the load shedding. It is regrettable that due to plant defects beyond

the control of the management, Calcutta could not be supplied with its required quantity of power. The Government have taken steps to run 4 sets at Durgapur Power Station of the D.P.L. and asked the S.E.B. to run all the 4 sets temporarily to overcome the difficulty. These measures will consume a few days before being put into full operation. It is expected that normal supply would be restored and load shedding done away with by the end of first week of April. Attempts will, however, be made to restore the normal supply earlier, if possible. It may be mentioned that in order to avoid these contingencies in future, the C.E.S.C. has been asked to explore the possibility of installing a number of gas turbine sets in their sub-stations so that the shortfall in power supply during the peak hours can be adequately met by such gas turbine sets. Their report is being awaited.

Mr. Speaker: I have received 8 notices of Calling Attention on the following subjects, namely:—

- 1. Withdrawal of criminal cases against certain peasants and transfer of lands from Forest Department to the Land Revenue Department for their distribution to the landless cultivators—from Shri Saroj Roy.
- 2. Scarcity of drinking water in the municipal area, Assansol, district Burdwan—from Shri Niranjan Dihidar and Shri Aswini Roy.
- 3. To take action on Kheya Kunti Project—from Bhawani Prosad Sinha Roy.
- 4. Non-using of State language Bengali in Government Administration—from Shri Nitaipada Sarkar,
- Financial inability of unaided Secondary School teachers—from Shri Basudev Sautya.
- Trade on smuggled ration articles from Kalighat and Chetla sidings from Dr. Kanai Lal Sarkar.
- Recovery of bullets made in Pakistan from Begopara at Ranaghat—from Shri Naresh Chandra Chaki. and
- Attack on Shri Rupsing Maji, M.L.A. and Shri Sarat Chandra Das, M.L.A. in Railway Compartment of Howrah-Chakradharpur Passenger on 31th March, 1972—from Shri Abdul Bari Biswas.

#### [ 2-2-10 p.m. ]

I have selected the notice of, Shri Abdul Bari Biswas on the subject of attack on Shri Rupsing Maji, M.L.A., and Shri Sarat Chandra Das, M.L.A. in Railway Compartment of Howrah-Chakradharpur Passenger on 31th March, 1972, at Garbeta Railway Station.

The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject to-day, if possible, or give a date for the same.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Day after to morrow, Sir.

#### MENTION CASES

শীভবানী প্রকাদ সিংহরার: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট মিল্লিফান্তেদিরের দৃষ্টি পাকর্ষণ করছি যে ১৯৭১ সালের বন্যার পর তদানীস্তন সরকার প্রতিশ্রুতি দিরেছিলেন যে বক্সায় ভেঙ্গেপড়া মান্ত্রযের ঘর তৈরী করে দেবেন, তাদের গৃহ নির্মাণের জন্য অফুদান মধুর করবেন। আমার কেন্দ্র পোলবা ব্লকে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি

দেওয়া ছিল কিন্তু আমি যতদূর জানি সেথানে ৩০।৩৫ হাজার টাকার বেশী সেই অফ্লান দেওয়া হয়নি এবং বাকি সমন্ত গৃহহার। মাতৃষ সেথানে রয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে এই অফুরোধ মন্ত্রিমহোদয়কে করতে পারি কি কবে নাগাদ এবং অবিলম্বে কি না এই অফ্লান সরকার থেকে মগ্রুর করা হবে ?

শীনিরঞ্জন দিছিদারঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে আজ্বংকে হাঙ্গার-ট্রাইক স্কুরু হয়েছে মেন ধেমো কোলিয়ারীতে। আগামী ৭ তারিখ থেকে বেনালী কোলিয়ারীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট হতে চলেছে। আগামী ১৮ তারিখ থেকে আরো অন্যান্য কোলিয়ারী অনশন ধর্মঘটের দিকে চলেছে। এই ধর্মঘটের কারণ হচ্ছে দীর্ঘদিন রের কয়লাখনির মালিকরা শ্রমিকদের বকেয়া বেতন প্রায় ১ কোটি টাকার মত দিছেনা। অসমস্ত কয়লাখনিগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে সেখানে প্রায় ১০ হাজার কর্মী বেকার হয়ে গেছে। ফ্রমাখনি অঞ্চল মালিকদের অত্যাচারের ব্যাভিচারের পীর্চ্ছান হয়ে দাড়িয়েছে। এই সমস্ত টেনা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমগুলীর গোচরে আনা হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয়ন। অনশন র্মঘটী শ্রমিকরা দাবি করেছে অনতিবিলম্বে তাদের বকেয়া বেতন দেওয়ার জন্য এবং যেসমন্ত নালিক তাদের বকেয়া বেতন দেওয়ার বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মনটেন্যান্স অব ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্টে গ্রেফতার করা হোক। বন্ধ কয়লাখনিগুলি খালার জন্য এন সি ডি সি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিন্তু তার কোন প্রতিবিধান হয়ন। মতি শীদ্র এই ব্যাপারে যদি কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে আসালসোল শিল্লাঞ্চলে রাপক অনশন ধর্মঘট দেখা দেবে। সেজন্য অতি শীদ্র পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট দেরমন্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীস্থানীর বেরাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা অত্যক্ত গুরুত্বপূর্ণ জনিবের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকায় একটা থবর বেরিয়েছে তে ৩১ শে মার্চ তারিথে যাতে বলা হয়েছে যে রাজশাহী বর্ডার দিয়ে আরো অনেক উদ্বাস্ত পশ্চিম গেলায় এসেছে। আপনি জানেন যে এই উদ্বাস্ত আগমনের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্পর্যন্ত হয়েছিল, এবং সেই উদ্বাস্ত আগমনের যে মূল কারণ সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তি গ্রোম। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এরপর আর এই সমস্থার উদ্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের মাশুলা হচ্ছে যে প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা এ বাংলায় এবং ঐ বাংলায় কাজ করে যাছে ও মসামাজিক ব্যক্তিরা তার স্ক্রযোগ নিয়ে নানা প্রকার বিপদ ঘটাবার চেষ্টা করছে। তার ফলে মান্তর্জাতিকচক্র জাতীয় নিরাপন্তায়ও নানারকম বিদ্ধ এসে হাজির হয়। আমি আপনার াাধ্যমে সরকার ও ভারত সরকারের দৃষ্টি এ ব্যাপারে আকর্ষণ করছি যে, এই উদ্বান্ত আগমনের ট্যাপারে ব্যাপক তদন্ত হোক এবং তদন্ত করে কোথায় এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আবং অসামাজিক ক্রিণ্ডালি আরো বেশী সক্রিয় হতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হোক। ভারত সরকারকে মহরোধ করবো যে এই ব্যাপারে ভারা যেন যথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শীসভ্য রঞ্জন ভাল্পড়ীঃ মাননীয় স্পীকার, স্থার, আজকে আমাদের গ্রাম বাংলায় লর্ড ।ইভের আমলে একটা রাস্তা স্যাংশান হয়েছিল সেটা হচ্ছে ঘোড়াদল রাস্তা মথুরাপুর থানা পর্যন্ত । ইভের আমলে একটা রাস্তা স্যাংশান হয়েছিল সেটা হচ্ছে ঘোড়াদল রাস্তা মথুরাপুর থানা পর্যন্ত হয় হৈথের বিষয় আজ পর্যন্ত সেরাস্তা হয়নি। তারজন্য আজকে সবচেয়ে হুংথের কথা পাথর-প্রতিমায় ছটি রাস্তা, সেথানে যে ইট পড়েছিল তা সব চুরি হয়ে গেল। আমি জানি না এই রাস্তা চিবে হবে। ছোটবেলায় শুনতাম যে কথা এখনও শুনছি সেই কথা, যে রাস্তা হবে—কিন্তু তা হয়নি। মামি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে পাণরপ্রতিমা পেকে ঐ স্থলরবন অঞ্চলে কোন রাস্তা

নেই। সেখানে ছটা রাস্তা হরিপুর—১৮ নং রায়পুর ভোলা রাস্তা তার কথা বলতে চাই। স্থলবনের সদে কলকাতার একটা যোগস্থ রচনা করতে চাই। মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই এটা করবেন যেন অবিলম্বে সেই সব রাস্তাগুলি গ্রহণ করা হয়। রাস্তা না থাকায় আমি আজ্ব ধবর পেলাম যে সাপে কেটেছে তাকে আনতে গিয়ে মারা গেছে। নৌকায় করে আনতে ছদিন লাগে। আজ সেখানে রাস্তা হবে না আর কলকাতার আশে পাশে যথন ঘাই তখন দেখি যে কি বিরাট রাস্তা। আমার লজ্জা করে—আমরা সেখান থেকে জিতে এলাম মাত্র ৫৫ মাইল দ্রে অথচ সেখানে রাস্তা নেই রোগী আনা যায় না। আমি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলবো যেন মথুরাপুর ঘোড়াদল, পাথরপ্রতিমার রাস্তা অবিলম্বে গ্রহণ করা হয় যাতে ঐ সব সাপে কাটা লোকেদের চিকিৎসার জন্য আনা যায়।

শ্রীললিভমোহন গাম্মেনঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭০ সাল থেকে বারুইপুর, যাদবপুরে কৃষণা প্লাস ফ্যান্টরী বন্ধ হয়ে আছে। আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অন্পরোধ করবো যে ঐ বারুইপুর ও যাদবপুরে যে ১২০০ ও ৭০০ শ্রমিক যারা আজ মরতে বসেছে তাদের দিকে একটু নজর দিন। যেসমস্ত থেটে থাওয়া মাত্ম আজ বসে আছে তাদের বাঁচাবার জন্য একটা প্রস্তাব দিয়েছি। আপনি যদি সেটা বিবেচনা করেন তাহলে বারুইপুর ও যাদবপুরের লোকেরা কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রস্তাবটা হচ্ছে এই যে আপনি যদি বলেন যে অস্ততঃ তাদের সংসার থরচের জন্য কিছু কিছু টাকা দেবো তাহলে আমি আপনার কাছে চিরক্তিজ্ঞ থাকবে।

[ 2-10-2-20 p.m. ]

শিক্ষর দাস পালঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ যথন বহরমপুর থেকে আসি তথন যেন ষ্টেশনে কতকগুলি ছেলেকে দেখলাম ঘুরে বেড়াছে। তারা হছেে সব বহরমপুরের যে Central State Welfare Home আছে তারই ছেলে। কিন্তু ওথানে নিয়ম হছেে যে ১৮ বছর বয়স হলে আর রাখা হয় না। আমার কথা হছেে যে ঐ State Welfare Home-এ তঃস্থ ছেলেদের রাখার ব্যবস্থা। ১৮ বছর বয়স হলে তাদের যদি আর রাখা না হয় তাহলে তারা উচ্ছু ছাল হয়ে যাবে। তাই সরকারের কাছে আমার প্রভাব হছেে যে যতক্ষণ না কোন অর্থকরী সাহায্য সরকার থেকে তারা পাছে তক্ষণ এদের Central State Welfare Home-এ রাখার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শীএকা মূল হক বিশ্বাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করণ চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আপনি জানেন বিগত বর্ষায় রুষকদের সমস্ত হালের বলদ মারা গেছে। এর ফলে চাষীরা ভাবছে যে তারা কি ভাবে চাষাবাদ করবে। সরকারের তরফ থেকে আমাদের জেলায় সামান্ততম C. P. Loan গেছে কিন্তু তা যে সাগরে বিশ্বুমাত্র। আমি তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে emergency basis-এ রুষকদের ৭ দিনের মধ্যে Loan-র ব্যবস্থা করা হয় তা না হলে সামনে বৈশাখীতে যে আবাদ হবে তা ভীষণভাবে বিধবন্ত হয়ে যাবে এবং Grow More Food Scheme সাফল্যমণ্ডিত হবে না। সেজক্ত এদিকে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশু Loan-এর ব্যবস্থা করবার জন্ত অমুরোধ করছি।

শ্রীবিশ্বনাৰ মুখার্জিঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ যে একটা জিনিষ ঘটছে—যা নিয়ে আগে একদিন একটু উল্লেখ হয়েছিল —সে সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। বিজ্লার যেসমন্ত হেড অফিস কোলকাতায় ছিল যা তারা এখান খেকে স্থানাস্তরিত করে অন্ত জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল একটা চুক্তি বলে তারা কয়েকটা অফিস খুলছে। আজ যে ঘটনা ঘটছে সেটা হচছে বেশীর ভাগ

কর্মচারীকে বাদ দিয়ে তারা কয়েকটা অফিস খুলছে। যাদের বাদ দিয়ে খুলছে তাদের কোনnotice দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তাদের discharge না dismiss করা হোল তা বলেনি। আগে একটা general notice দিয়েছিল সমস্ত তুলে নিয়ে যাচ্ছি বলে সমস্ত discharge. কিন্তু এখন য়ে কয়েকটা খুলছে তারজক্স কিছু লোককে রাথছে। বাকী লোককে রাথছে না। এ সয়দের তারা কোন notice দেয়নি। স্বভাবতঃই এই সমস্ত কর্মচারীরা তা হতে বাধা দেবে এবং তাতে শাস্তি শুন্ধলা বিশ্বিত হবে। সেই শাস্তি-শুন্ধলা রক্ষার জন্ম সরকার কিছু ছাক্চ নেবেন এবং তা যদি নেন তাহলে সেটা বিছলার স্বপক্ষে যাবে এবং তাহলেই ভীষণ গণ্ডগোল হবে। সেজন্ম আমি বলতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী Union-এর লোকেদের ডেকে, বিড্লাদের ডেকে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করতে পারেন, তাহলে গভর্গদেও থেকে এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ যাতে তারা এরকম না করতে পারেন এবং এ নিয়ে কোন গোলমাল যাতে বেঁধে না যায়।

# অকেজো টিউবওয়েল সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভয়কর গরমে যথন পানীয় জলের অভাবে মাহ্মর ছটফট করে তথন সামনে যে টিউবওয়েল দেখা গেলো সেইটা টিপলে যথন ঘঁটাচ করে উঠে তথন সাধারণতঃ মর্মন্তদ আওয়াজ বলেই মনে হয়। আমার কেল্রে এই রকম আছে। এই রকম পরিস্থিতিতে বিগত ১৭ই তারিথে রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম প্রায় রবীন্দ্রনাথের ভাষার, "এসো এসো ভ্ষা মুরতি"। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সান্তার সাহেব নাকি মুর্শিদাবাদে বলেছেন যদি কোথাও ভালা টিউবওয়েল খুঁজে পাওয়া যায় এবং সরকারের নোটিশে আনা যায় তাহলে সাত দিনের মধ্যে টিউবওয়েল সারানো হবে। আমি ময়ুর নয়, তবে হতে ইছে হছে। আমি বিশ্বাস করি এটা আমার একার নয় সকল সদস্থের। এই রকম যদি হয় তাহলে নিশ্রম সেটা মুর্শিদাবাদে হবে না সারা পশ্চিমবাংলায়ই হবে। এটা যদি হয় তাহলে আমার বিশ্বাস হাউসের সকল সদস্থাই সান্তার সাহেবকে আশীর্বাদ করবেন।

**্রীআত্মবস সান্তার**ঃ দাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় সভ্যা শ্রীমতী গীতা মুখার্জি যে কথা বলেছেন সেটা কেবল মুশিদাবাদের জন্ম বলিনি। যুক্তফ্রণ্ট আমলে যা হয়নি আমরা নিশ্চয় তা করবো—এটা আমার আশা এবং বিশ্বাস। আমি বলি আপনি যেমন গ্রামে ঘোরেন, আমিও তেমনি ঘুরে থাকি। যে ভাঙ্গা টিউবওয়েল বা থারাপ টিউবওয়েলের কথা বলছেন একবার থারাপ হলে আর ভালো হয় না। এতে দেশের লোকের সত্যি টিউবওয়েল সম্বন্ধে থারাপ ধারণা হয়। যে টিউবওয়েল থারাপ হয়ে যাবে তা আর ভালোহবেনা। আমি হিসাব নিয়েছিলাম ন' হাজারেরও বেশি প্রায় ১০ হাজারের মতো টিউবওয়েল থারাপ হয়ে আছে। আমি তাই বলেছি ডিপার্ট মেন্টে। কিন্তু অস্মবিধা হচ্ছে কে টিউবওয়েলের মালিক তার ঠিক নেই। মেকানিক আবার বি.ডি.ও.-র আগুারে নয়। তার উপরে একজন সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্লিনিয়ার আছেন, আর জেলায় আছেন এ্যসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার। কোন পার্টসের দরকার হলে করেসপণ্ডেন্স করতে হবে কল্যাণীতে কিংবা কলকাতায়। আমি মোটামুটিভাবে ঠিক করেছি যে পলিসি হিদাবে ক্যাবিনেটে ংশবো প্রত্যেক ব্লক লেভেলে একটা ব্লক লেভেল ওয়াটার সাপ্লাই কমিটি থাকবে, বি. ডি. ও. ইইল বি .....(ইং) এবং প্রত্যেক ব্লকে একজন করে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ারকে পোষ্ট ম্রা হবে। আমাদের যে সংখ্যা আছে তাতে দিতে পারবো। কেউ কোন রিপোর্ট টিউবয়েল ধারাপ হয়েছে বলে করলে দাত দিনের মধ্যে ভাল করতে হবে। না দিলে, দে উইল…এই নিয়ম শামি করতে যাচিছ। এটা উপরমহলে যাবার জক্ত করতে চাইছিনা। আমি এটা প্রত্যেক <sup>জ্লার</sup> জ্ঞ বলেছি। আমরা ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো। সেই কমিটিতে

প্রত্যেক অঞ্চল থেকে একজন করে থাকবেন এবং ওই কমিটির সদস্যদের কাছে রিপোর্ট করলেও চলবে।

আবে একটি কথা বলছি আমরা আমাদের বর্তমান সিস্টেম একটা টিউবওয়েল বসাবার জন্ম ১২টা পাইপ লাগে। আপনাদের মেদিনীপুরে হয়ত ১০।১২টা লাগতে পারে কিন্তু অনেক জায়গায় (।৬টাতে হয়ে যায়। এখন এই ১২টা পাইপ অনেক সময় প্রয়োজন হয় না এবং এই বদানোর জন্ম দ্রকারী থর্চ—আমর। যথন প্রাইভেটে বদাই তথন অর্ধেক টাকাতেই টিউরত্যেল বাস যায়। এখন আমরা একটা কমিটির উপর দায়িত দেব, যদি দেখা যায় সরকারী থবচে ২০০ টাকায় হয় তাহলে কমিটি যদি কোন কন্টাক্টর পায় যে তার অর্ধেকেই হয়ে যাচ্চে তাহলে সেই কমিটির অধিকার থাকবে সেই টিউবওয়েল বসাবার জন্য সেই কনটাক্টরের মারফৎ অর্থাৎ যেখানে ১২টি টিউবওয়েল পাইপ আছে সেখানে যদি দেখা যায় যে ৬।৭টা বসে আরো পাইপ বসাতে পাবি ভাহলে সেখানে আবো টিউবওয়েল বসবে—এইভাবে টিউবওয়েলের সংখ্যাও বাডবে এবং বক লেভেলে আমরা কমিটি করে সেই কমিটির মাধামে আমরা করতে চাচ্চি এবং বি. ডি. ও. উইল বি হেল্ড রেসপনসিব্ধ। আরো ওয়াটার সাগ্রেই যে সমস্ত টিউবওয়েল আছে এবং রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্ক্রীম আছে, ডেভেলপমেন্টের আণ্ডারে যেসব স্ক্রীম আছে, এই সমস্তগুলিকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে চাচ্ছি, যাতে কেউ কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে না পারে এবং এইভাবে সিস্টেম করা আমাদের ইচ্ছা আছে। এবং এইভাবে অলরেডি ডিপার্টমেণ্টকে আমরা বলেছি এবং এটাকে ক্যাবিনেটে আমরা দেব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনিও এগ্রি করেছেন। আশাকরি এটা আমরা করতে পারব।

[2-20-2-30 p.m.]

শীসরোজ রায়ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই ব্যাপারটা থাজমন্ত্রীর নজরে আনছি এবং সমগ্র ক্যাবিনেটেরও নজরে আনতে চাই। মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা থানায় মার্চ মাদের প্রথম দিকে এক টাকা তিরিশ পয়সা চালের দর ছিল। সেথানে এথন ১ টাকা ৮০ পয়সা হয়েছে এবং ইনটিরিয়ার গ্রামে যেথানে চাল ওজন দরে বিক্রি হয় না, মাপে বিক্রি হয়, য়েথানে জোতদাররা এবং ধনী রুষকরা চাল বিক্রি করত, সেখানে এখন ২ টাকার উপর চালের দর হয়ে গেছে। আমি মাননীয় থাজমন্ত্রীয় আয় একটা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই য়ে এই চালগুলি সব ঘাটালে চালান হয়ে য়াছে অথচ সেই চালগুলি বয় করবার জন্ত সরকার কোন ব্যবহা করছেন না। ঘাটাল থেকে চাল জেলার বাইরে চলে য়াছে। এখন য়া অবহা হয়েছে কতকগুলি ইনটিরিয়ার গ্রামে লোকে চাল পাছে না, প্রধানতঃ য়ারা চাল কিনে থায় তারা চাল পাছে না, অয় জিনিয় সিদ্ধ করে থাছে। য়তরাং সমস্ত কাজের উপর টপ প্রাইওরিটি দিয়ে প্রতি গ্রামে লায়্য মৃলোর দোকান থোলা হোক এবং গ্রামের য়াতে মন্তুত চাল বাইরে না য়েতে পারে তার ব্যবহা করা আশু প্রয়োজন। কারণ ঐ থানা থেকে ঘাটালের দিকে চাল চলে য়াছে। সেটা য়াতে সরকারী ব্যবহায় আনা হয়, চাল য়াতে বাইরে না য়ায় সেদিকে সরকারের ম্বিল্যে নার রে বরে অয় উচিত, তা না হলে ওথানে অয়ায়্যকর অবহার স্থিছ হবে। মন্ত্রিমহাশয়কে এদিকে নায়য় য়্য ছে বরাছ জন্তরাধ করছি।

শীনিতাইপদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল যে, আপনি হয়ত জানেন, নদীয়া জেলায় বণ্ডলা শীক কলেজ বলে একটি কলেজ গোদে সীমান্তে আছে। এটা আপনি অবগত আছেন যে, এই বণ্ডলা কলেজ নিয়ে দীর্ঘদিন নানা গণ্ডগোল হৈ চৈ ঘটে গিয়েছে অতীতে এবং অধ্যক্ষ মহাশয়, আগনি স্বৰ্ম করতে পারেন যে এই হাউদে, এই বিধানসভায়, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী শীক্ষাণ

শহর রায় এবং অক্ততম সদস্য শ্রীচাক্রমিহির সরকারের সঙ্গে এই বগুলা কলেজ নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোলের স্ত্রপাত হতো এই হাউদের মধো। এই বগুলা কলেজ নিয়ে বছবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই কলেজের অব্যবস্থা দূর করার জন্ম বছবার দাবী করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যাত এই অব্যবস্থা দর হয়নি। এথানে যিনি এাাডমিনিষ্টেটার ছিলেন তিনি সি পি এম-এর বশস্বদ ছিলেন এবং তিন কয়েকজনকে চাকরী দিয়েছেন এবং কয়েকজনকে চার্জ সিট দিয়েছেন। এথন এই এাাডমিনিষ্টেটার ভদ্রলোক চলে যাবেন গুনছি এবং তার বদলে কমিটি হবে। এথানে দীর্ঘদিন কোন অধ্যক্ষ নেই। একটা কলেজ চলছে, সেখানে অধিকাংশই অমুন্নত তপশীলভুক্ত এলাকার ছাত্র, সেথানে কোন অধ্যক্ষ নেই, একজন ভদ্রলোককে চার্জ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি অধ্যক্ষ হতে পারেন না এবং অধ্যক্ষ হওয়ার মত তার কোন কোয়ালিফিকেশন নেই, তাকে চার্জ দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চালানো হচ্ছে। এখন ওনতে পাচ্ছি যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি একটা কমিটি করতে যাচ্ছেন এবং সেই কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব যিনি এই অব্যবস্থার মূল নায়ক, থিনি সি পি এম-এর সঙ্গে চলেন সেই মৃত্যুঞ্জয়বাবকেই সম্পাদকের পদে বসিয়ে নতন কমিটি করতে যাচ্ছেন। আমাদের দাবী হচ্ছে এই এ্যাডমিনিষ্টেটারকে সরিয়ে নৃতন কমিটি হোক। যে অধ্যক্ষের চার্জে আছে, যিনি এই অব্যবস্থার নায়ক, সি. পি. এম-এর সঙ্গে চলেন, ছাত্রদের উপর, শিক্ষকদের উপর নানারকম অত্যাচার চালিয়েছেন সেই মৃত্যুয়য়বাবুকে যেন অধ্যক্ষর পদে বা সম্পাদকের পদে কোনরকমেই বসান না হয়। তাই দাবী জানাচ্ছিয়ে এই কলেজে ৯০ ভাগ তপশীল ছাত্ররা পড়ে, এই কলেজকে সরকার গ্রহণ করন। সরকার গ্রহণ করে তার নেড়ত্বে, সরকারী পরিচালনায় এই কলেজ পরিচালনা করুন এবং সমস্ত অব্যবস্থা দর করে যাতে এই কলেজটা স্থন্দরভাবে গড়ে উঠে সেই বাবস্থা করা হোক। এই দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করচি।

## Discussion on Governor's Address

শ্রী অজিত কুমার গাঁকুলীঃ অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধল্লবাদস্টক প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই ধল্লবাদ দেবার প্রস্তাবকে সমর্থন করে তু'একটা কথা বলতে চাই। প্রথমেই দেথবেন, স্পীকার মহাশয়, এই যে রাজ্যপাল ভাষণ পড়লেন তাতে বেদনার সঞ্চে উল্লেখ করতে হয় যে রাজ্যপালকে যারা থবর দেয় যার ভিত্তিতে তাঁর ভাষণ রচনা করেন তাতে বল্লা মন্থকে কিছু কথা বলা আছে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ২৪ গরগণার কোন উল্লেখ নাই। আমি ব্যতে পারি না, স্পীকার মহাশয়, আপনার যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রকে বলা যায় ওয়ার্স এয়ার্স ব্যাকেকটেড, বাগদা বলে কোন বস্তু ছিল না, বল্লার ফলে গেদে মহকুমা খেকে আরম্ভ করে হাসনাবাদ-এর থবর থবরের কাগজে পড়েছেন কিন্তু সেই ২৪-পরগণার কোন উল্লেখ নেই। তাঁর কর্মচারীরা রাইটার্স বিল্ডিং শোভা করে বসে থাকে, তাঁরা রাজ্যপালকে কি সংবাদ সরবরাহ করে তা বুঝতে পারিনা। যাই হোক আমি তাঁর ভাষণের মূল বস্তু পড়ছিলাম। দেখলাম তিনি লিখেছেন পশ্চিমবন্ধকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার জন্ম সরকার ক্বতসংকল্প। আমাদের ক্বতসংকল্পই হওয়া উচিত।

[2-30—2-40 p.m.]

কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়, পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশ, শুধু পশ্চিমবাংলার কথাই নয়, সমৃদ্ধ কি সমৃদ্ধ নয় সেটা বিবেচিত হবে এটা ভেবে যে সেই দেশের লোক পেট ভরে খেতে পাছে কি না। তা যদি পায় তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে তাদের আফুসন্ধিক সংস্কৃতি এবং ভাবধারা গড়ে উঠে। রাজ্যপালের ভাষণ যদি আপনি পড়েন তো আশ্চর্য্য হয়ে ধাবেন, কেননা আমাদের দেশে যে খাত সমস্তা বলে কিছু আছে এবং তার যে প্রতিকার করতে হবে বা সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু চিন্তা করতে হবে এবং সে সম্বন্ধে আমাদের সরকার যে একটা পরিকল্পনা রচনা করবেন, সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ কি তাঁর ভাষণের মধ্যে আছে? কোখাও কোন উল্লেখ আমি দেখতে পেলাম না । অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মেন্শনের মধ্যেও আপনি শুনতে পেলেন যে খাত্যের দাম বেজে যাছে । প্রতি বছর পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের সামনে এসে একটা জিনিম দাড়াছে এই যে পিরিয়ড যাছে মাছ্ম কোখার যাবে । নানারকম সমস্তা সংকুল অবস্থার মধ্যে পড়ে আমরা প্রথমেই চিন্তা করি আমরা কি খাব । এই গাছের ব্যাপারে যদি কোন কিছু ভেবেচিন্তে দেখতে হয় তাহলে আমরা যে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, জনসাধারণ যে আমাদের নির্বাচিত করে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছে, তাতে তারা একটা মানডেট আমাদের দিয়েছে, একটা নির্দেশ দিয়েছে, তাদের সেই নির্দেশকৈ যদি কার্যকরী করতে হয়, সফল করতে হয়, তাহলে তাদের যে স্কর তাদের যে মনোভাব, অভিব্যক্তি সেটা গোটা ভাষণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা উচিত । কিন্তু ইট ইজ ল্যাকিং এই ভাষণের মধ্যে, অর্থাৎ তার পরিচয়্ন আমরা এতে পাছিহ না । এটা একটা ছঃথের কথা, সে বিষয়ে সম্বন্ধ নেই । এ সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে ।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি থাজের উপরই আপনার মাধ্যমে এই হাউদকে হুই একটা কথা বলতে চাই। আমার পাশে বলে আছেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়, এই থাছ নিয়ে এই হাউসে বছ বাক্বিতণ্ডা তিনি বুনেছেন। এই খাছা নিয়ে যদি আমাদের ভাবতে হয়, জনসাধারণের ম্যাণ্ডেটের কথা যদি আমাদের চিম্ভা করতে হয় তাহলে এই বিষয়ে তিনটি ভাগে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই ধরুন যে কোন সংসারের ক্যায় সামনে যে বাজেট আমাদের আসছে তাতে আয় ব্যয়ের কথা বলা দরকার। খাতের ব্যাপারে আয় কি আছে? খাত সংগ্রহ না হলে কোন সরকারই কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না। তাহলেই প্রকিওরমেন্টের কথা ছুলতে হয়। প্রকিওরমেন্টের কথা যদি বিবেচনা করতে হয় তাহলে প্রথম প্রশ্ন আছে কেন্দ্র এই সম্পর্কে বিবেচনা করে যে আইন রচনা করেছিলেন সেই এসেন্শিয়াল কমোডিটিজ্ এ্যাক্টের কথা। এই আইনে যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে এই আইনের আমূল সংশোধনের প্রয়োজন। এই আইনের ধারাগুলিকে ঢেলে সাজাতে না পারলে কোন কাজ হবে না। কারণ এতে যে ধারা-উপধারা রয়েছে তা একেবারে ডিফেক্টে ভরা। আর এরই স্থযোগ নিয়ে আমলারা নানারকম থেলা থেলছে, এরই স্থযোগ নিয়ে এফ.সি.আই. গ্যাড়াকল এসে জুটেছে,আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি থেলছে, এরই স্থযোগ নিয়ে দেশে চোরাকারবারীরা জন্মগ্রহণ করেছে এবং এই আইনের ফাঁক দিয়ে নানারকম ছন্ধার্য করে চলেছে। সেজক্ত আমরা দেখি এই এসেনশিয়েল এগক্টে যে ধান কেনা হয় বা যে চাল সংগ্রহ করা হয়, তাতে এই সমস্ত এফ.সি.আই. বলুন আর মিল ওয়ালারই বলুন নানারকম কারসাজি করে পাকে। এতে বোধহয় তিন চারটি ধারা আছে, আমার ঠিক মনে নাই, এতে বলা আছে ধান কেনা হবে কি ভিত্তিতে।

বলা হয়েছে যে এগ্রিড প্রাইন্ ঠিক হবে। এটা ঠিক কথা যে এগ্রিড প্রাইন্ মারকৎ হতে পারে।
অর্থাৎ একটা নির্ধারিত মিলের সকে কথাবার্তা বলা হোল যে এই দরে তাদের ধান দেবে। অথবা
কন্ট্রোল্ড প্রাইন্। গভর্ণমেন্ট একটা বোষণা করলেন যে, এই প্রাইসে আমরা ধান কিনব, এই
প্রাইসে আমাদের ধান দিতে হবে, অথবা বললেন যে মার্কেট প্রাইন্ যেটা চলছে তার ও মাসের
একটা গড় ঠিক করতে হবে। এই ওটি অবস্থা মিলে এক এক সময় এক এক রকম থেলা চলছে।
অর্থাৎ আমরা দেখছি এক এক সময় যিনি অফিসার হয়ে বসছেন তিনি বলছেন যে এগ্রিড দরে
কেনা হোক। এখন কথা হোল কিনবেন কি করে ? জনসাধারণ যারা বিক্রি করে এবং যালা
কিনবে তাদের মধ্যে যদি একটা কো-অর্ডিনেশন না থাকে তাহলে সংগ্রহ বানচাল হবার উপক্রম।

আমাদের পাতামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিমবাংলার মামুষকে থাওয়াবার জন্ম এবারে তিনি এত লক্ষ্মণ চাল সংগ্রহ করবেন। কিন্তু সংগ্রহের যে অবস্থা তাতে আমরা দেখছি মূলতঃ ডি. পি. এজেন্ট অথবা মিলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং এক এক সময় এক এক রকম অবস্থা চলচে। কল্প ক্লম্বক আসলে যে ধান সাপ্লাই করবে তার কাছে কি আছে? সে কোথায় ধান দেবে এবং গানের মূল্য যে পাবে তার গ্যারান্টি কোথায় ? এর কোন ব্যবস্থা কিন্তু ল-এর মধ্যে নেই। মামাদের রুল্প করা হয়, নিয়ম করা হয় কিন্তু তার মধ্যে কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা। আমরা কি দেখছি ? আমরা দেখছি মাথা নীচ করে ওই মিলের কাছে, এফ. সি. আই-র মাতব্বরদের কাছে তাদের যেতে হচ্ছে এবং তারা যা বলচে তার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। দেশ আমাদের, সরকার আমাদের কাজেই ক্লবক যে উৎপাদন করে তার উপর আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু ত্রংথের বিষয় এরকম চেত্নাবোধ কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি ঙ্গানেন এক এক জায়গায় কেন্দ্র করা হয়েছে যেথানে ক্লুষক ধান নিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা দেখছি দেখানে কিছু আড়কাঠি জন্মেছে এবং তারা বলছে এই ধানে ধলো, এই ধানে রস বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা সমাজের লোকের হঃখ, কটু বোঝে না। আপনি মিলগুলোতে গেলে দেখতে পাবেন দেয়ার ইজ ডেফিনিট ডাইরেকটিভ অর্থাৎ রস বলতে এফ. সি. আই-র মাতব্বরদের উপর নির্ভর করে না। ধান যথন ওঠে তথন সেটা যে পরিমাণ ভিজে থাকে সেটা যত সময় যায় তত্ত সেটা কমে। কিন্তু আমরা দেখছি অগ্রহায়ণ মাসে যে ধান নিচ্ছে মাঘ মাসে গিয়েও দেখানে রদের কথা বলা হচ্ছে। অথাৎ যদি দেড় মণ ওজন থাকে তাহলে তাকে কেটে ১ মণ ১০ সের করা হচ্ছে। আমরা দেখছি রুলম যেটা আছে ইট ইজ নট এ্যাপ্লায়েড এবং এই জিনিষ চেক আপ করবার অর্থাৎ যাকে বলে রোখা তারও কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়নি। এটা না করতে পারলে ছর্নীতি বন্ধ করতে পারবেন না। ধূলো দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে দাম কমাবার আপ্রাণ চেষ্টা এফ সি আই-র লোকেরা করে থাকেন। তারপর বিভিন্ন জেলার বাজার দর শক্ষ্য করলে বোঝা যাবে তাদের রেট এক করে দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবা দরকার।

[2-40-2-50 p.m.]

যাহোক আমি সংগ্রহের ব্যাপারে বিবেচনা করবার জন্ম বলছি। এখন কথা হচ্ছে ডিট্টিবিউশনের ব্যাপারে— এখানে থাছ্যমন্ত্রী উপস্থিত নেই, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে বলতে চাই এবং সকলেই আমার সংগে এক মত হবেন যে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে যেখানে কুল রেশনিং আছে সেখানে পার ক্যাপিটা রেশন কার্ড আছে অথচ মফংস্থলে ফ্যামিলি পিছু রেশন কার্ড-এর ব্যবস্থা যার জন্ম গ্রামান লোক সপ্তাহের নির্ধারিত চাল একবারে নিতে পারে না। গ্রামের যারা জনমন্ত্র এক সপ্তাহের মাল তোলা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্ম ই হাউসকে ঠিক করতে হবে মে মাসের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সর্বত্র মাথাপিছু কার্ড চালু করা র ফলে জনথাটা গরীব মাহুষ তাদের মাল তুলে নিতে পারে তাদের স্থবিধা মত। তা না করতে রিলে এর কোন স্থবাহা হবে না। যুক্তফ্রণেটর আমলেও আমরা এই কথা বলেছিলাম। ফিসাররা কি বলেন—কি করে যে এরা অফিসার হলেন আমি জানি না, তারা বলেন যে এতে কি প্রচুর থরচ। যেথানে কোটি কোটি টাকা থরচ হয় সেথানে কতকগুলো রেশন কার্ড করে হবে নাকি হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থার ফল্স রেশন কার্ড করে লক্ষ লক্ষ মণ চাল যে ছিন্তুর হরে যায় রান্ডায় এই ফ্যামিলি ভিত্তিক রেশন কার্ডের জন্ম, এথন একে বন্ধ করতে হবে। ই লেশনের পরে মে মাসের মধ্যে যাঁরা গ্রামান্তলে থাকেন ভালেন প্রত্যেকের মাথাপিছু কার্ড বিশননের পরে মে মাসের মধ্যে যাঁরা গ্রামান্তলে থাকেন ভালেন প্রত্যেকের মাথাপিছু কার্ড

করতে হবে তার ফলে গুনীতি অনেক পরিমাণে কমবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় কণা হচ্ছে মফঃস্বলে এই বেশনসপে আমরা দেখেছি—আপনারা এখানে যারা মফঃস্বলের প্রতিনিধি আছেন তাঁরাও জানেন এবং তাঁরাও এই চুর্নীতি ধরার চেঠা করেছেন- রেশনসপের মালিক যারা, তারা গভর্ণমেণ্ট এমপ্লব্নি নয় বা গভর্ণমেণ্ট এজেণ্ট নয় এবং ফুড এজেণ্টও নয়, তাদের চুরি ধরে শান্তি দেবার কোন ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নেই—এসেনশিয়ালে কমডিটিজ এটাক্টে কোন প্রভিশন নেই, এরা অর্ডিনারি বিজ্ঞিনেস্মান অব দি সোসাইটি, এরা গভর্মেণ্টের কাছে টাকা দিয়ে চাল বা গম তলে নিয়ে যায় এই পর্যান্ত। আপনি ফলস রেশন কার্ড বলুন--এরা মাল দোকানে নিয়ে যাবার আগেই বেচে দিয়েছে। আপনি একটা লোককেও দেখাতে পারবেন পশ্চিমবাংলায় যে থাত চুরির ব্যাপারে কোন শাস্তি হয়েছে বিকজ দে আর অর্ডিনারী গভর্ণমেণ্ট এজেণ্ট ? না হয়নি. কারণ তারা এমপ্লয়ি নয়। সেইজন্ম আমি মনে করি যে এমন প্রভিশন করতে হবে যাতে গভর্মেণ্ট এজেণ্ট প্রতিপন্ন হতে পারে, তাহলেই এটা করা সম্ভব হবে। আর একটা কথা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন, তিনি যখন আইনসভার সদস্ত ছিলেন অতীতে এবং মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন—তিনি এখন উপস্থিত নেই, তাঁরই প্রস্তাব আমি এখানে উল্লেখ করে বলতে চাই যে একটা কম্পলেন্ট কমিটি—অজয়বাব এখানে বসে আছেন, তিনি বলতে পারবেন আপনারা কেবিনেটে বসে স্থির করেছিলেন এবং সব মন্ত্রীদের জ্বতে দিয়েছিলেন যে কমপ্লেণ্ট কমিটি হবে এবং তাতে অপরাধীদের এনে একত্রফা বিচার কর্বার অধিকাব থাক্বে, এইসমন্ত ফুর্নীতিপরায়ন অফিসার থেকে আরম্ভ করে নিচের শুর পর্যান্ত, এই ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া আর কোন পথ আছে বলে আমার মনে হয় না। সেইজন্ম আমি মুখ্যমন্ত্রী তদানীন্তন মন্ত্রীসভার সদস্ত থাকাকালীন যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তিনি একটা বিলও তৈরী করেছিলেন, আপনারও মনে আছে স্পীকার মহাশয়, কারণ সেইসময় আপনিও এখানে ছিলেন, সেই বিলের ডাফ ট ডাঃ রায়ের কাছে দিয়েছিলেন, সেই প্রস্তাব এখন কোথায় গেল ? সেই প্রস্তাব আজকে এনে যদি খাছ সম্পর্কে কিছু করতে হয় তাহলে এই বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে—যারা থেঁাজ করে এনে দেবেন সেটা এলপার্টি বিচার হয়ে যাবে, আইনের কোন ধার ধারবার কথাই উঠবে না, তাহলে সেই সমন্ত শয়তানদের চিট করা যাবে। আমার শেষ কথা হচ্ছে এয়াড মিনিষ্টেশন সম্বন্ধে।

খাগু সম্বন্ধে যদি কিছু করতে হয়, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। এই কিছুক্ষণ আগে শুনলাম ডাক্তার নিয়ে গণ্ডগোল, হাসপাতাল আছে, ওষ্ধ আছে, রোগী আছে, কিন্তু চিকিৎসা হয় না। কারণ এর মধ্যে কোন co-ordination নাই। এই co-ordination যদি না আনতে পারি ও স্বষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যদি পরস্পারের মধ্যে না করতে পারি, তাহলে এই খাগু নিয়ে শুধু ভাষণ দিয়ে কোন কাজ হবে না। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেইকালে যে উক্তি করেছিলেন, তাই একটুবলি, তাহলো এই food administration is morrally unsound, economically fraught with grave dangers, constitutionally unproper and psychologically disastrous,

এই অবস্থায় থাত ব্যবস্থা এসে দাড়িয়ে আছে। সেইজন্ত মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ধ্রিমহাশয়কে বালি—এটাকে একটা Comprehensive Scheme-এর মধ্যে নিয়ে আহ্ন। সেই প্রস্তাব আমি রাথছি। দেশের মান্ত্রম ভোট দিয়ে আজ্ঞ আমাদের একটা mandate দিয়েছেন থাতে তাঁদের জন্ত আমরা কিছু কাজের কাজ করতে পারি। শুধু ঘরে বসে বাঁচাও বলে কান্ধাকাটি করলে চলবে না। থাত বিতরণের জন্ত একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবিলম্থে হোক—এই আশাকরে রাজ্যপালের ভাষণকে আমি সমর্থন করছি।

Shri Asamanja De: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার মহামাক্ত রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদন্ত মনোক্ত ভাষণের উপর এই সভায় যে ধন্তবাদহুচক প্রভাব আনা হয়েছে, এই সভার একজন ম্ম্ম হিসেবে প্রথমে আমি তাঁকে স্বাগত ও সমর্থন জানাই। আমি স্বাগত জানাই এই কারণে মহামান্ত রাজ্যপাল তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে সমাজের জ্বত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ায়বিচার প্রতিগার জন্য প্রতিশ্রুতিবন্ধ হয়েছেন বলে। আমি সমর্থন জানাই তার কারণ হচেচ ই সম্প্রতিকালে পাকিস্তানের সঙ্গে যদ্ধে বিধ্বস্ত তঃস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপর্ণ, আমাদের ননীয় রাজ্যপাল জনগণের এই আলথেলা পরে মেকি মৌরসীপাটা নিয়ে মৌথিক সহাত্তভি নিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি তাদের অর্থনৈতিক জীবনে স্থায়ী পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠার জন্ত ৮ জার একর বাস্তর্জান ও ৪ লক্ষ একর ক্রযিজনি বরান্দ করেছেন। <mark>আমি এই প্রস্তাবক</mark>ে ভিনন্দিত করছি। তার কারণ হচ্ছে অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমি জানি প্রফেদর রোইর যায় যে কোন একটা দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের স্তর্কে, উন্নয়নের কারণকে স্থানিশ্চিত করতে লে take of stage থেকে maturity stage-এ উন্নত করতে গেলে শস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে দত্ম দেওয়া দরকার: শিল্পোল্লয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া দরকার: বেকারী সমাধানের উপর হত্ব দেওয়া দরকার। আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল এই প্রস্তাবাবলীর উপর গুরুত্ব দিয়ে এই ke of stage থেকে maturity stage-এ পৌছিবার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সব চেয়ে ্যকথা আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি, তার কারণ এই পশ্চিমবঙ্গের মত ভর অর্থনৈতিক ঠিমোকে বাঁচাতে গেলে কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করলেই চলবে না, সমাজের রা চন্মন কালোব।জারী, ফাটকাবাজের দল, যারা হিংস্ত্র লোলুপ নেকড়ের মত খেনদৃষ্টি নিয়ে নের পর দিন বাজার থেকে দ্রব্যসামগ্রী উধাও করে দিয়ে ক্লগ্রিম অভাব স্বাষ্টি করে নিত্য য়োজনীয় সামগ্রীর দামকে আকাশচ্ঘী করে সাধারণ মান্তবের নাগালের বাইরে নিয়ে গিয়ে জার হাজার মাহুযের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি থেলছে তাদের বিরুদ্ধে মহা<mark>মান্ত রাজ্যপাল তাঁর</mark> যণে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

তবে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই ভাষণের একটা অসমাপ্ত দিকের কথা এথানে ল্লখ না করে পারছি না। মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর রাজ্যে শাস্ত ও স্থস্থ জীবনবাধ প্রতিষ্টিত গছে বলে দাবী করেছেন। কিন্তু আমি নদীয়া জেলার যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি—ই শাস্তিপুর কেন্দ্রের কথা বলতে পারি— সেথানে খুব বিরাট ও ব্যাপকভাবে উগ্রপদ্ধীদের ওবলীলা চলেছে, এবং খুন জথম ও সন্ত্রাসের রাজ্য, একটা দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা র দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্থার, আপনি থবরের কাগজে দেখেছেন কি না জানি না, যদি দেখে থাকেন দি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, গত ২৫শে মার্চ তারিখে ভিপুর থানার কদমপুর গ্রামে এইভাবে কয়েকজন উগ্রপন্থী যুবক পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাই রা রাইফেল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় পুকুরের মাছ লুট করতে গিয়ে যথন গ্রামবাসীরা বলিষ্ঠ মনোভঙ্গী য়ে তার প্রতিরোধে এগিয়ে যায়, তথন ঐ উগ্রপন্থী য়্বকেরা রাইফেল থেকে গুলি ছুড়ে একজনকে হিত করে। আমি দেখেছি শান্তিপুরের চেহারা হচ্ছে এই সহর থেকে গ্রামে গিয়ে আজার উগ্রপন্থী য়ুবকেরা আশ্রম নিয়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি আজামাজীবন বিধ্বন্ত হয়ে পড়ছে; বিপর্যান্ত হয়ে পড়ছে এবং লুঠ-দান্ধা, মাত্রম্ব খুন, চুরি-ডাকাতি গ্রামে একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে।

-50-3 p.m.]

শাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে নিবেদন করতে ই যে, এমন কিছু ব্যবস্থা অবিলম্থে গৃহিত হোক যাতে মহামান্ত রাজ্যপালের প্রদত্ত ভাষণের সঙ্গে

সামঞ্জস্ম থাকে এবং যার ফলে শান্তিপুরের মান্তবের স্মৃষ্ঠ জীবনবোধ সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠীত হতে পারে। আমি আজ যে কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে সব চেয়ে বড সমস্থা হচ্ছে বেকার সমস্তা, নিশ্চয়ই এই বেকার সমস্তার সমাধানের জন্ত কিছুটা গুরুত্ব রাজ্যপালের ভাষণে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এমন কিছু পরিবেশ স্টির কথা সেই ভাষণে দেখতে পাই না যে আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেরা, ভাইয়েরা চাকুরীর উমেদারী ছেডে স্থানির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী হতে পারে। আমি এই ধরনের প্রসাব মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে পেশ করতে চাই। আমবা দেখেছি যে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের মনিঅর্ডারের মাধ্যমে যে মাইনে দেওয়া হয়ে থাকে তার বাবদ ক্ষতি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আমি বলতে চাই যে এই ধরনের মনিঅর্জারের মাধ্যমে মাইনে দেওয়া পদ্ধতি যদি বন্ধ করেন এবং গ্রামে গ্রামে আমরা যদি ৪ জন করে বেকার ছেলেকে এই মাইনে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করতে পারি তাহলে আজকে মহামান্ত রাজ্যপাল, সরকার, পশ্চিমবাংলার মাতৃষ যে বেকার সমস্তার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, সেই সমাধান আংশিকভাবে হতে পারে। আর যেটা বড কথা আমি বলতে চাই যে আজকে শ্রমপ্রকার পদ্ধতিতে উৎপাদন কার্যা পরিচালনা করে বেকার সমস্রার সমাধানের জন্ম আজকে সমাজের যে অগ্নিগর্ভ সমস্তা সেই মদ্রান্দিতিকে প্রতিরোধ করতে গেলে ভোগগত সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজন। আজকে অর্থ নৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সমাজে ক্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আজকে ব্যায়ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি অত্যন্ত ত্বংথের সঙ্গে যে, কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। অথচ যে কেন্দ্র থেকে আমি বিধানসভায় আসবার স্লযোগ পেয়েছি সেই শান্তিপুরের অর্থ নৈতিক কাঠামো আপনারা সকলেই জানেন যে তন্ত্রশিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং দেখেছেন যে সেখানে স্থতার দাম বেডে গিয়েছে। আমরা দেখেছি সেখানে কোন বিচার নেই, আমর। দেখেছি সেথানে অযামলো তম্ববায়িরা বিক্রি করার স্থযোগ পান ন। তার ফলে সেথানকার অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গভর্ণমেন্ট পারচেজ সেন্টারের মাধ্যমে যদি বিক্রি করা যায়, ক্তাযামল্যে যদি তারা হতা পায় এবং ন্যাযামল্যে কাপড বিক্রিকরতে পারলে তারা শোষণের হাত থেকে, অত্যাচারের হাত থেকে, লাঞ্নার হাত থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিয়ে স্কুষ্ঠ পথে জীবনকে পরিচালনা করতে পারে। আর যে কথা শিক্ষক হিসাবে আমার বলা প্রয়োজন, মহামান্ত রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন অর্থনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা। বলেছেন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের কথা, অত্যন্ত হঃথের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, আমরা দেখেছি পরীক্ষার্থী দের কি অবস্থা। আজকে মফঃস্বলের কি অবস্থা। শাস্তিপুরের ছেলেকে নবদ্বীপ কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। নবখীপের ছেলেদের বলেছেন যে করিমপুর গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সেথানে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। আমাদের ভাইরা অত্যন্ত গ্রীব, অন্তথানে গিয়ে তাদের থাকবার সামর্থ নেই। তাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি এইটুকু বলব যে ছঃস্থ পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে যেন অবিলম্বে এই সেন্টার চেঞ্জের যে নির্দেশ সরকার তরফ থেকে গিয়েছে, তা রহিত করে ত্রুংস্থ ছেলেদের বাঁচান। আর সব চেয়ে বড় কথা ঐ মার্কসবাদী কমিউ শিষ্টরা নির্বাচন প্রসঙ্গে যা বলছে সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে ইন্দীরা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে যুব সমাজের একটা আশা, উন্মাদনার, অন্তপ্রেরণার তৃষ্ণান উঠেছে, মরুভূমিতে ঝড় উঠলে উটপাথী বালির মধ্যে মুথ গুজে ঝড়ের থেকে অব্যাহতি পাবার জন্ম যেমন চেষ্টা করে সেই রকম আজকে বাংলাদেশের এই ঝড়ে সি. পি. এম. এবং তার বামপন্থী ফ্রন্টের নেতৃরুল ভাবছে উট পাধীর মত তারাও অব্যাহতি পাবে। কিন্তু তারা ১০টি সিটে নেমে গিয়েছে, এটা কোন কারচুপি নয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্যা, এটাকে মেনে নিন। আদি সেইজক্ত ভগৰানের কাছে প্রার্থনা করব তাঁদের ভভ বৃদ্ধির উদ্বাটন হোক, তাঁরা বিলম্বে হলেও আস্থন বিধানসভায় অংশ নিন। ক্ষুদ্র তাঁরা যতই হোক আমরা সকলের সাহায্য 
চাই এবং গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং পশ্চিমবাংলাকে বাঁচাই। এত দিনে
গোখেলে যে কথা বলেছিলেন সেই হোয়াট বেঙ্গল থিক্ষস টু ডে ইণ্ডিয়াউইল থিক্ষ টু-মরো, গোখেলের
এই বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করে পশ্চিমবাংলার সন্মান, ইজ্জ্বত, মর্য্যাদা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করব
সেই শপথ আজকে আমরা গ্রহণ করব এই বলে স্পীকার মহাশয়কে ধন্তবাদ জানিয়ে আমি
আমার বক্তবা শেষ কর্ডি।

Mr. Speaker: I would request honourable members to have respect for the red light. I have with me 27 names of speakers. I shall call all of them but each speaker has been allotted only five minutes' time. If a single member takes away ten minutes, it will be impossible to finish our business within time. Since the speech of the last speaker was his maiden speech, I have not interfered with it but I would again request all honourable members to have some respect for the red light.

শীভৃপ্তিময় আইচঃ মাননীয় স্পীকার মহাশ্য, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশ্য যে ভাষণ দিয়েছেন আমি তাঁকে ধন্তবাদ ও স্বাগত জানাচিছ। তবে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশ্যের ভাষণ আরো বাস্তাব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হবে বলে আশা করেছিলাম। রাজ্যপাল মহাশ্য তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের কথা অত্যস্ত স্থান্দরভাবে রেথেছেন।

রাজাপাল মহাশয় বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে এ বিষয়ে আমি তাঁর সাথে একমত। পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম.-এর রাজত্বে খুন, লুঠতরাজ ও সন্ত্রাস স্বষ্টি হয়েছিল, স্কুল কলেজে ও কলকারথানায় অশান্তির স্বষ্টি হয়েছিল। মায়্র্য এই সন্ত্রাসের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্ম ব্যন্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ মায়্র্য ছটো কম থেয়ে বেচে থাকতে পারেন কিন্তু প্রতিক্ষণে মৃত্যুর আশক্ষা নিয়ে বাঁচতে পারে না। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে আজ আবার স্কলেকলেজে, কলকারথানায় শান্তি ফিরে এসেছে, মায়্রুষের মনে আজ্ববিশ্বাস ফিরে এসেছে।

মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় যে বেকার সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন, আমি মনে করি এটা অত্যন্ত নেতিবাচক ভাষণ। পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমরা নির্বাচনের আগে জনসাধারণকে বলে এসেছি গরীবী হটাও-এর কথা, এই শ্লোগান আমরা দিয়েছিলাম এবং রাজ্যপাল মহাশয়ও এই কথা বার বার প্রয়োগ করেছেন তাঁর ভাষণে কিন্তু কি করে বা কি শুত্রে এটা করা যাবে তার সার্থক রূপ এখানে নাই। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন রৃদ্ধির প্রয়োজন আছে তিনি বলেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে দেখতে হবে যে, কোথাও শ্রমিকদের ওপর জুলুম বা অত্যাচার হচ্ছে কি না। আমার নির্বাচনী এলকায় ছটি কারখানা আছে, একটি আই. এদ্ ডবলিউ অপরটি ইদ্কো। সেখানে কর্তৃপক্ষ মনে করছেন যে আবার পুরানো কংগ্রেস ফিরে এসেছে অতএব যা খুশী তাই করা যাবে। আই. এম. ডবলিউ কারখানার একটি প্লাণ্টে ৭৫ জন কমীর মধ্যে ৫৪ জনকে চার্জ্ডসীট দিয়েছেন। এই বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মিন্ত্রমশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে গ্রামে স্কুল স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেসব সুল বর্জমান আছে সেগুলোর হরবস্থা ও উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়নি। আমার এলাকায় যেসব স্কুল আছে, যেগুলো নামমাত্র স্কুল সেথানের স্কুলে জানালা, দরজা এমনকি কোন শিক্ষকও নেই। এগুলোর দিকে আজকে নজর দিতে হবে। গ্রাম বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির কথা আজকের দিনে চিস্তা করতে হবে। এটা আশার কথা যে রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে প্রামে বৈহ্যতিকরণের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি দেখেছি যে আজকে গ্রামের অনেক জারগায় ইলেট্রক পোপ্ত গেছে, তারও লাগানো হয়েছে কিন্তু স্থার, আপনি শুনে আশ্বর্য হবেন যে আজ ৫/৭ বৎসর হ'ল আজও কারেণ্ট দেওয়া হয়নি। ইস্কো, আই এস ডবলিউ এলকায় অবস্থিত শহর আলোয় ঝলমল করছে কিন্তু তারই পাশে গ্রামগুলো অন্ধকারে নিমজ্জিত। গ্রামের লোকেরা ইলেট্রক পোপ্ত দেখে আলোর আশা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের আশা আজও বাস্তবে রূপায়িত হ'ল না। তাই আমি সরকারকে অরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই সরকার যত শীঘ্র পারেন এই সমস্ত থানে আলোর বাবস্থা করুন॥

মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে কোথাও অসাধু ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধ কিছু বলা হয়নি। যেসব অসাধু ব্যবসাথী শিশুথাতো ভেজাল নেশাচ্ছে, যেসব অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্ব্যা নিয়ে ফাটকাবাজী করে তাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা কোন উল্লেখ নেই। আমি আশা করেছিলাম যে তাঁর ভাষণের মধ্যে এই কথার উল্লেখ থাক্বে।

আজকে যে এলাকা থেকে আমি নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই হীরাপুর এলাকায় বহু গ্রাম আছে যেথানে কোন রাস্তাঘাট নেই। রাস্তাঘাট না থাকায় সাধারণ মাগুষের চলাফেরা কর। অসম্ভব হয়ে উঠেছে। গ্রামে যদি আগুন লাগে বা জাকাতি হয়, তাহলে দমকল বা পুলিশের গাড়ী রাস্তার অভাবে উপযুক্ত সময়ে সেথানে যেতে পারে না। আজকে এই জনপ্রিয় সরকারকে মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে অজুরোধ করবো যাতে যত শাল্প সম্ভব এই গ্রাম বাংলার রাস্তাঘাটগুলো মেরামত করা হয় এবং যেথানে প্রয়োজন নৃতন রাস্তা তৈরী করা হয়।

[3-3-25 p. m. including adjourment.]

আজকে ভূমিহীন ক্ষকদের ভূমি দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছে, কিন্তু দেখা যায় যে উপযুক্ত সময়ে প্রকৃত ভূমিহীন ক্ষকরা সাহায্য পাচ্ছেন না। যে ঋণ দেওয়া হয় সে ঋণের টাকা জমা দিলে দেখা যায় যে দরিদ্র ক্ষকদের জে এল আর ও অফিস থেকে কোন রসিদ দেওয়া হয় না। কিন্তু দরিদ্র নিরীহ ক্ষকদের রসিদের দাবী করে না কারণ তারা ভয় পায় যে পরবর্তী কালে তারা সাহায্য পাবে না। এইভাবে ভাঁওতা দিয়ে তাদের ঠকানো হয়েছে। তাই আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থার, শিল্পাঞ্চল অত্যন্ত গরমাঞ্চল। গরমকালে সেখানে জলের অভাবে জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তাই যথানীদ্র সম্ভব সরকারী ব্যবস্থাতেই হোক বা কোম্পানীর মাধ্যমেই হোক গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মাহুষের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ করা হোক। এই কথা বলে আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণকে ধন্তবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বেরাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালকে স্থাগত জানিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে সামান্ত একটি বক্তব্য রাথতে চাই। গতবারে বিধানসভায় থথন এলাম তথন অপরদিকের বিরোধীদলের দলনেতা প্রতিদিন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতেন। তিনি বলেছিলেন যে প্রতি মুহূর্তে যদি অনাস্থা প্রস্তাব আনা যেত তাহলে তিনি তাই আনতেন। কিন্তু তাঁর কথা কি বিধানসভার ভিতরে, কি বিধানসভার বাইরে কেন্ত শোনেনি। ১৯৭১ সালে যথন Parliament-এ নির্বাচন হল, যথন অন্তান্ত দলগুলি ভয়ানকভাবে হারলো Parliament-এ তথন মহাজোটের অংশীদার কিছু কিছু দল বলেছিলো যে চাইনিজ ইক্ষ-এর কারচুপি ব্যালট পেপারে হয়েছে তাদের কথাও শোনেনি। আজকে মার্কস্বাদী কমিউনিষ্টরা এবং তাদের সঙ্গে আরো কিছু কিছু দল পত্রিকায় দেখবেন কারচুপির কথা পশ্চিমবাংলায় বলেছেন। কিছু একদিকে আমরা দেখেছি বর্তমান সরকার তাদের আসনে বসবার পর সারা

পশ্চিমবাংলায় আবার সাড়া জেগেছে। যেটা অক্সান্ত সদস্তরা বলেছেন, আমিও আবার বলবো সেটা হছে নিত্যপ্রশ্নেজনীয় দ্রবামূলা বৃদ্ধি। এই দ্রবামূলা বৃদ্ধি নিয়ে সারা পশ্চিমবাংলায় সাড়া পড়ে গছে। আজকে এই দ্রবামূলা রোধ সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে কোন স্থনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই এটা আমরা দেখতে পাছিছে। বহু সদস্ত এই সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী এ সম্পর্কে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আমার বক্তব্য হছে আমরা বারা গ্রাম বাংলায় থাকি এই মন্ত্রীসভা থেকে অর্থাৎ কলকাতায় যে মন্ত্রীসভা তারে নিয়ন্তরনে যে প্রশাসন বিভাগ আছে তার থেকে অনেক দুরে গ্রামবাংলা। সেথানে বহু ঘটনা নিত্য ঘটছে। সেথানে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে ঘটনা ঘটছে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটছে এবং যারা কালোবাজারী, যারা মুনাফাথোর তারা দিনের পর দিন জিনিষের দাম বাভিয়ে চলেছে।

এইসব রোধের জন্ম যে প্রশাসন আছে তারা কিছু কাজ করছে না। আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকি শহরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকে না। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের সরকার যেন ব্লক লেবেলে, থানা লেবেলে, মহকুমা লেবেলে বা জেলা স্তরে একটা এ্যাডমিনিষ্টেটিভ কমিটি গঠনের কথা বিক্রেন। করেন এবং এই কমিটির মধ্যে পুলিশ বিভাগের লোক, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগের লোক এবং জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি থাকেন তাহলে এইসব সম্পর্কে জ্বত একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং এই প্রশাসন বিভাগের উপর এমন ক্ষমতা দেওয়া থাকবে যে তাঁদের রিপোর্ট অনুযায়ী মহাকরণে যে মন্ত্রীমণ্ডলী অধিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রনে যেসব উচ্চপদস্ত অফিসার আছেন তাঁরা জ্বত অপরাধী অফিসার, সরকারী কর্মচারী, প্রশাসনের মধ্যে পুলিশের যেস্ব অপরাধী কর্মচারী আছেন, কালোবাজারী, মুনাফাথোর, সমাজ-বিরোধী যেসব লোক রয়েছে তাদের বিক্তমে যদি জ্বত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তাহলে এইসব সমস্তার নিশ্চয়ই নিরশন হবে। আমি ডেবরা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আপনার। সবাই জানেন এই ভেবরা কেন্দ্রটি নকশালদের মুক্ত এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৭১ সাল থেকে আমরা আবার এটাকে মুক্ত করে নিয়েছি। আমরা এই কারণে মুক্ত করতে পেরেছি যে সেইসময় সরকার এই এলাকাটির উপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। এথানে অনেক আদিবাসী আছেন এবং তাঁরা নিশ্মুই জানেন যে সেথানে নকশালদের লিডার যাঁরা ছিলেন তাঁরা গুব উচ্চ শিক্ষিত **লিড**ার ছিলেন এবং তারা এইসব গরীব থেটে থাওয়া মান্ত্র্যদের প্ররোচিত করে এইসমপ্ত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত করেছিলেন। সেইসমস্ত এলাকার লোকদের সরকার উন্নতির <sup>। জন্ম</sup> চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন এবং তথন সেইসব এলাকার লোকরা আবার ঘুরে গেল। আমরা এইভাবে সেই এলাকাটি মুক্ত করলাম। ডেবরায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করা ইচ্ছিল বর্তমানে সরকার আবার সেগুলি সমস্তই তুলে নিয়েছেন। এই কথা বলে আমি স্পীকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: The House stands adjourned for 15 minutes.

( At this stage the House was accordingly adjourned for 15 minutes. )

#### ( After adjournment )

[ 3-25—3-35 p.m. ]

শ্রীসরোজ রায়ঃ স্পীকার মহাশয়, ভাঙ্গাহাটে আমি একটি কথা বলবার জন্য আপনার অফ্রমতি নিচ্চি। এথানে যে চায়ের ক্যাণ্টিনটি নির্মিত হয়েছে সেথানে লাইন দিয়েও চা পাওয়া

যায় না। প্রতি কাপ চায়ের দাম ২৫ পয়সা। আপনি একটি ভাল চীপ ক্যান্টিন করবার ব্যবস্থা করুন যাতে আমরা ঠিক সময় মত সন্তায় চা পেতে পারি। এটা একটা বিরাট প্রবলেম হয়ে দাঁভিয়েছে।

মিঃ স্পীকার । মিঃ রায়, আমিও তাই ভাবছি যে আপনাদের কয়েকজন মেম্বারের উপর এই দায়িছটা দেব এবং আপনারা এটা ম্যানেজ করবেন। আপনারা এর মধ্যে থাকলে স্থবিধা হবে। কারণ যাকেই এর দায়িছ দেওয়া হয় তারা ঠিকভাবে এটা ম্যানেজ করতে পারে না বলে আমার কাছে প্রতি বছরই কম্পালন আসে। আপনাদের মধ্যে চা সম্বন্ধে যাঁদের ভাল অভিজ্ঞতা আছে এবং এইসব ক্যাটারিং-এ যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে সেই রকম ৪।৬।৮ জনকে নিয়ে একটা ভাল ক্যাণ্টিন পরিচালনার ব্যবস্থা করুন, এতে সকলেরই স্পবিধা হবে।

**শ্রীসরোজ রায়**ঃ স্পীকার মহাশয়, আপনার নেতৃত্বে জ্বনা কয়েক মহিলার **উপর** এই ভারটি দিয়ে দিন।

শ্রীমতী ইলা মিক্রঃ মহিলাদের উপর কেন? ঘরেও চালিয়ে যাবেন আবার বাহিরেও চালাবেন?

#### **Business Advisory Committee**

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 284 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly. I nominate the following members of the Assembly to form the Business Advisory Committee:—

- 1. Shri Gyan Singh Sohanpal,
- 2. Shri Barid Baran Das.
- 3. Shri Pankaj Kumar Banerjee,
- 4. Shri Sk. Daulat Ali.
- 5. Shri Tuhin Kumar Samanta,
- 6. Shrimati Ila Mitra,
- 7. Shri Ajit Kumar Basu.
- 8. Shri Prodyot Kumar Mahanti.

and shall include the Speaker, who shall be the Chairman of the Committee.

#### Committee on Rules

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I nominate the Committee on Rules which shall consist of the following members of the Assembly, namely:—

- 1. Shri Sailen Chatterjee.
- 2. Shri Bimal Paik,
- 3. Shri Haji Sajjad Hossain,
- 4. Shri Kanti Chatterjee,
- 5. Shri Abtabuddin Ahmed,
- 6. Shri Ajit Bose,
- 7. Sk. Ali Anser.
- 8. Shri Keshab Bhattacharjee,

and shall include the Speaker, who shall be the Chairman of the Committee.

#### Committee of Privileges

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 304 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I nominate the following members of the Assembly to form the Committee of Privileges:—

- 1. Shri Bhawani Paul.
- 2. Shri Laksmi Kanta Bose,
- 3. Shri Saradindu Samanta,
- 4. Shri Chandi Pada Mitra.
- 5. Shri Krishna Kumar Shukla,
- 6. Shri Kanai Bhowmik.
- 7. Dr. A.M.O. Ghani,
- 8. Shri Nanda Lal Gurung,
- 9. Shri Haridas Mitra—Deputy Speaker and in terms of proviso to rule 255(1) of these rules, I appoint Shri Haridas Mitra, Deputy Speaker, to be the Chairman of the Committee.

#### Committee on Petitions

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 299 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I nominate the Committee on Petitions which shall consist of the following members, namely:—

- 1. Shri Narayan Bhattacharya.
- 2. Shri Probodh Kumar Singha Roy,
- 3. Shri Gautam Chakraborty,
- 4. Shri Sankar Das Paul,
- 5. Shri Saktipada Maji,
- 6. Shri Sisir Kumar Isore,
- 7. Shri Somendra Nath Mitra,
- 8. Shri Mrigendra Mukherjee.
- 9. Shri Md. Safiulla,
- 10. Shri Braja Kishore Maiti,
- 11. Shri Satadal Mahato,
- 12. Shri Prodyut Kumar Mahanti.,

Under rule 255(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I have appointed Shri Narayan Bhattacharya to be the Chairman of the Committee on Petitions.

#### Committee on Government Assurance

Mr. Speaker: In accordance with the provisions of rule 307(B)(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative

Assembly, I nominate the Committee on Government Assurance which shall consist of the following members of the Assembly, namely:—

- 1. Shri Jyotirmoy Mojumdar,
- 2. Shri Bireswar Roy.
- 3. Shri Mahbubul Haque,
- 4. Shri Krishna Pada Roy,
- 5. Shri Abdul Bari Biswas.
- 6. Shri Gangadhar Pramanick,
- 7. Shri Bhupal Chandra Panda.
- 8. Shri Prodyut Kumar Mahanti.

Under rule 255(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I have appointed Shri Abdul Bari Biswas to be the Chairman of the Committee on Government Assurance.

#### Discuss on Governor's Address

Mr. Speaker: Now, I call upon Shri Satya Ghosal.

**এসভ্য ঘোষালঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, এই বিধানসভার নতুন সদস্য হিসাবে কিছ বলতে গিয়ে এবং মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানাতে গিয়ে আমার একটি কথা মনে **পড়ছে। স্থার, আপনি জানেন, ১৮১২ সালের ২**৭শে,ফেক্রারী ইংল্যাণ্ডে হাউস অব লডুসে রোমাটিক কবি লর্ড বায়রন যে কথা বলেছিলেন সেই কথা। তিনি বলেছিলেন 'আপনারা এইসব লোককে বলেন অজ্ঞ, এইসব লোককে বলেন বেপরোয়া, এইসব লোককে বলেন উচ্ছু ঋল কিন্তু আপনারা কি এদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন ? তা যদি না থাকেন তাহলে আপনাদের শ্বরণ করিয়ে দেওয়া উচিৎ যে এরাই আমাদের জন্স ক্ষেতে থামারে কাজ করে, এরাই আমাদের জন্ম প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ তৈরী করে দেয়, এরাই আমাদের নৌবাহিনীতে, সৈক্সবাহিনীতে সৈক্ত হয়ে নাম লেখায়, আমাদের দেশকে রক্ষা করে। যদি এদের সম্পর্কে আমুরা অবহিত না থাকি তাহলে একদিন এরা আমাদের সম্পর্কেও অবহিত না থেকে আমাদের ফেলে দিতে পারে"। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গ্রামবাংলা থেকে এসেছি এবং যেথানকার মান্তবের প্রতিনিধি কপে শহর কোলকাতার এই বিধানসাভায় আসবার স্কুযোগ প্রয়েছি সেথানে আসবার পথে দাঁড়িয়ে আমার তো একথাই মনে হয়েছে যে কি অপরিসীম ঐশ্বর্য, কি অনুষ্ঠ কারাগার এথানে সঞ্চিত রয়েছে। সেইজন্ম রাজ্যপালের ভাষণ পড়তে গিয়ে আমার একথাই মনে হয়েছে যে এতে আছে অনেক কথা কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে। সেই কাঁক হল এই মাহষদের সম্পর্কে যারা রোমা**ন্টি**ক উত্তেজনায় মাতাল, যারা **ছছুগে** জনতা, যারা রচনা করেছিল ১৯৬৭ সাল, যারা রচনা করেছিল ১৯৬৯ সাল, যার ফলে এসেছে ১৯৭১ সাল, যার ফলে এসেছে ১৯৭২ সাল।

আমরা যদি এদের সম্পর্কে অবহিত না থাকি তাহলে আমরা যেহেতু জানি চোথের জল ফেলে এরা নিয়ত কাঁদে, স্কৃতরাং 'এদের হাসিগুলো মুখস্থ করা নয়, যে হেসে আমাদের ওরা অভ্যর্থনা জানিয়েছে সেই চোথে আবার আগুন দেখা দেবে। ফলে আমাদের এতদিনকার লালনে লালিত ভাবধারা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেকথা আমার রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে কেন মনে হয়েছে তা আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই এবং বলার আগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা মাত্র কথা বলে সুক্র করতে চাই যেহেতু আমার পাশে একটা দিক বড় ফাঁকা লাগছে এবং ভাঁরা যাতে এই

হাউসে এসে এথানকার ডেলিবারেসানে তাঁদের সায়সঙ্গত অংশ নেন তারজন্ত মাননীয় রাজাপাল আশা প্রকাশ করেছেন। আমি বলি সেই আশা প্রকাশের দরকার কি? এদের যে আসতে বলা হয়েছে এরা তো আসতে পারবে না। কারণ, আপনি তো জানেন মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়. এদের বয়স হল ৮ বছর। কারণ, এদের জন্ম হয়েছে ১৯৬৪ সালে। কাজেই কচি সংসদে লালিমা পাল যেমন, ব্র্যাকেটে পুং লিখে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতেন তেমনি এরা ব্রাকেটে মার্কসবাদী লিখে নিজেদের বিপ্রবী বলে পরিচয় দেন। -কেননা এরা তো জানেন যে ১৯৬৪ সালে এদের জন্ম হয়েছে। স্ততরাং আজ ১৯৭২ সালে এদের বয়স মাত্র ৮ বছর। স্ততরাং শিশু-স্কলভ চাপলা ছাড়া এদের আরু কিছ করার নেই। কাজেই বাইরে থেকে এরা আমাদের জোচ্চারের আড ডাখানা বলতে পারেন এবং আমরা এদের বলতে পারি 'অমূতং বাল ভাষিতম'—ছোট ছেলে ষা বলে তাই শেভা পায়। কিন্তু মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এরা আসেন নি বটে আমরা তো এসেছি। এসেছি সেই সব গ্রামগুলি থেকে, যে গ্রামের ঘরগুলি গত বছর কডে, বক্সায় ভেঙ্গে গেছে। মাননীয় রাজ্যপাল তাদের সম্পর্কে কয়েক কোটি টাকা বরাদের কথা বলেছেন। আমি তিসাব কম বৃঝি। আমি যে কেল থেকে এসেছি সেখানে এমন অনেক মান্তুষ আছে যাদের ঘর পতে গেছে কিন্তু তারা বাডী তৈরী করবার জন্ম কোন লোন বা গ্রাণ্ট পায় নি। আমি জানি এমন আনক মাত্র আছে যাদের বাড়ী তৈরী করবার জন্ম মাত্র ১০ টাকা করে। দেওয়া হয়েছে। আমি ওখানকার বি. ডি. ও-র কাছ থেকে লিই নিয়েছিলাম, তাতে দেখেছি কাউকে দেওয়া হয়েছে ১০ টাকা, কাউকে দেওয়া হয়েছে ১৫ টাকা। আমি জানি না ১০।১৫ টাকায় কি বাডী তৈরি ছতে পারে এবং যে সব বাডী গতবারে বড় ও বল্লায় ভেমে গেছে তারা ১০।১৫ **টাকায় কি করে** বাছী তৈরী করবে। আমি তে। উল্টোক । ভাবি যে এইরকম ভাবে বাড়ী তৈরী করবার জন্ম টাকা না দিয়ে তাদের বাড়ী তৈরী করে দেওয়া যায় না। এমন অনেক লোক আছে, যারা বাড়ী তৈরী করবার জন্য হাহাকার করছে, চারপাশে ঘুরে বেড়াছে, কোন তয়ারে ধর্ণা দিতে হবে জানে না, কোথায় কি রকম ভাবে ক'মন তেল মাথাতে হবে তারা জানে না। তারা চারপাশে চেয়ে রয়েছে কতক্ষণে উপর তলার সরকারী অঙ্গলী ছাপিয়ে কিছটা করুণাধারা তাদের জন্ম **ঝরে** পভবে বা দিয়ে তাদের ঘরগুলি আবার তৈরী হতে পারে। এরা তা ব্যে উঠতে পারছে না, সেখানে অস্ত্রবিধা আছে। রাজাপালের ভাষণে এই সম্পর্কে বাস্তব কথা থাকলে এই সমস্ত বাস্তব অস্তবিধা হত না। রাজ্যপালের ভাষণে আইন-শৃঙ্খলার কথা আছে এবং বলা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলার সাবস্ট্যানসিয়াল উন্নতি হয়েছে। নিশ্চয়ই শরিকী সংঘর্ষ কিছু কমেছে, গুন-জ্থম কিছু কমেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই, সেখানে তেমনি থমথনে ভাব অবস্থা রয়েছে। আমার কেন্দ্রে এমন অনেক লোক আছে যারা একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের লেবেল গায়ে এঁটে বিশিষ্ট সমাজবিরোধী হওয়া সত্তেও তাঁদের দলে চাঁই পেয়েছিলেন, সেই সমাজবিরোধীরা বহাল তবিয়তে লোককে ভয় দেখিয়ে যুরে বেড়াচ্ছে। এমনভাবে যুরে বেড়াচ্ছে যে আপনারা গুনলে অবাক হয়ে যাবেন। মিঃ স্পীকার, স্থার। তাদের মধ্যে কেউ স্কুলের শিক্ষক, কেউ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী, তাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, পুলিশ তাদের খুঁজে পায় না। ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারীকে কেন খুঁজে পায় না, বিছালয়ে যিনি শিক্ষকতা করেন তাঁকে কেন খুঁজে পায় নাতা আমার বোধগম্য হয় না। আমি যদি এখানে এই কথা বলি তাহলে ঐ ভদ্রলোকরা বলবেন হয়ত আমি ওঁদের গ্রেপ্তার করাবার জন্ম বিধানসভায় ওকালতি করছি। আমি ওকালতি করতে চাইনা, আমি ভুধু বলতে চাই আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে যে সাবস্ট্যান্সিয়াল উন্নতির কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে হ' একটা উদাহরণ দিচছি। আমি জানি অনেক জারগায় চুরি ডাকাতি অনেক বেড়েছে। আমি জানি গ্রামাঞ্লে অনেকে পুলিশকে ভয়ের চোখে দেখে, এখনও পানায় যেতে শোকে ভয় করে, সাহস করে না। সাধারণ শোক তো

দ্রের কথা আমরা যারা বিধানসভার প্রতিনিধি, আমাদের মধ্যে অনেকে যারা হয়ত এখন প্রতিনিধি হয়েছেন, কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা অনেকথানি পরিচিত নন তাঁরাও থানায় গেলে সেভাবে পাতা পান না। থানার দারোগা হছে নতুন ষ্টার, আর এইসব প্রতিনিধিরা হছেনে তাঁর চারপাশে ঘূর্ণীয়মান নক্ষত্র। এই হছে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই প্রসঙ্গে আমি থানিকটা রহন্তর ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে চাই। আইন-শৃন্ধালার কথা যথন উঠেছে তথন আমাদের তোলা উচিত নয়, আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যাবার পর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক গোয়েলাচক্র সি. আই. এ. এজেন্টদের যা ঘুণ্য চক্রান্তের জাল প্রসারিত হছে আমরা কি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ? তারা না পারে এমন কোন কাজ নেই। আমাদের নিচের মহল থেকে উপর মহল পর্যন্ত এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের লেভেল পর্যন্ত এদের চক্রান্ত জাল প্রসারিত এবং এই বিষয়ে আমরা সচেতন আছি বলে, রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে মনে হয় না। আমি বেশী উদাহরণ দেব না, আমার সময় কম, আমি মাত্র একটি উদাহরণ দিতে পারি সেই উদাহরণ পবিত্র জায়গা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দেওয়া যাক।

## [ 3-35—3-45 p.m. ]

শিক্ষাক্ষেত্রে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে কাজ করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তরফ থেকে কিভাবে চক্রাস্ত করা হয়। অনেকে জানে না এইখানেই একটি নিখিলভারত লিটারেরি এজেন্সী করা হয়েছে। এরূপ অনেক জিনিষ করা হয়েছে যার ভেতর দিয়ে সাহায্য করেন বা দেন। এশিয়া ফাউণ্ডেশান—ঐ ফাউণ্ডেশান হল নোন সি. আই. এ. ফিনান্সড অরগানাইজেশান—এটা আমরা সকলে জানি। তারা এসব প্রতিষ্ঠানে টাকা দেয়। আমরা এও জানি যে ভারত সরকার এশিয়া ফাউণ্ডেশানের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তব্ও ভারত সরকারের Adult education directorate দপ্তর থেকে টাকা লিটারসি অর্গানাইজেশানকে ফাইনান্সভ করে। যে এশিয়া ফাউণ্ডেশান হল সি. আই. এর financed। এই সব জিনিষ ঘটেছে। আমরা কি এ বিষয়ে যথায় ছ সিয়ার আছি। শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বড় কোন কথা বলবো না, কারন অনেকে বলবেন, অনেক শিক্ষাবিদ আছেন। শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে নৃতন বোর্ড হবে, নৃতন পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে। আমি জানিনা সে পরীক্ষা ব্যবস্থায় গণ টোকাটুকি হবে কি না। কারন আমি প্রাইমারি, সেকেগুরি পরীক্ষার সময় যা দেখেছি সে জিনিষ বন্ধ হবে কিনা জানি না। আমি জানি না প্রাইমারী ছাত্রদের জন্ম যে বইয়ের ব্যবসা চলে তাবন্ধ হবে কি না। আমি এ জানি যে, যে বই এর দাম বাজারে বারো আনা, এক টাকা তা ফিপটি পারসেণ্ট কমিশন দিয়ে তিন চার টাকা দামে সেই বই কেনা বন্ধ হবে কি না। সেই কমিশনের টাকায় দার্জিলিং ভ্রমণ বন্ধ হবে কি না? গ্রাম বাংলায় আমরা এ জিনিষ দেখি। আমি তাই আর একটা জিনিষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে অশিক্ষার কথা। আমরা দেখেছি যে ১৯৭১ সালে এখানে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ততটা। ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালে মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৩৮ কোটি। এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা আরো বেশী। স্থতরাং এটা বলতে চাই যে, যতই শিক্ষা সম্পর্কে বলতে চাইনা কেন লিটারেসির ব্যাপারে যাঁদ নজর না থাকে তাহলে বাস্তবে যা দাঁড়াবে তা হল এই অসংখ্য অশিক্ষিত লোকের কাছে হবে সাম্য অর্থহীন। অসংখ্য অশিক্ষিত লোকের কাছে হবে 'তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়ো'। সেটা হবে অৰ্থহীন। স্নতব্বাং এটা বাজে কথা কিনা বলতে চাই না গণতান্ত্ৰিক **দষ্টি নিয়ে বলতে** চাই। যে ব্যবস্থা থাকা উচিৎ সেটা হচ্ছে যে মিনিমাম্ লিটারেসি টার্গেট থাকা ু উচিৎ—সেটা আমরা পুরণ করতে চাই। তানা হলে কোন দিনই আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে

পারব না। অন্ততঃ ইকনমিক ডায়নাসিজম ক্ষেত্রে যে গতিশীলতার কথা বলি যে গতিশীলতা প্রধানমন্ত্রীর নেতত্তে করতে চাই, তা আমরা করতে পারব না। বড় বড় শিক্ষাবিদরা বলেন দিবেস লাইন অফ ফরটি পারসেণ্ট লিটারেসি ইজ এসেনসিয়াল। একটা দেশে ফরটি পারসেণ্ট লিটারেসি অন্ততঃ থাকা দরকার। যদি তা না থাকে তাহলে পিপল্স এরজন্ত ইকন্মিক ভায়নামিজ্ম ছতে পারবে না। অন্যান্ত দেশের লোকেরাও এই কথা বলেন। স্নতরাং এ বিষয়ে রাজ্যপালের ভাষণে ইঞ্চিত আছে দেটা জেনে আশ্বস্তা হতে পারতাম যে. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা সঞ্চার করতে পারবো। এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা সঞ্চার করতে গেলে রাজ্যপালের ভাষণে যে উল্লেখ দেখছি তাতে আশ্চর্যা হয়েছি এবং ভাল লেগেছে। রাজ্যপালের ভাষণ ভাল লেগেছে এই জন্ম যে, তিনি আশা করেছেন শিল্প সম্পর্কেও ক্রষি সম্পর্কে অগ্রগতি হবে। কিন্তু আশ্চর্যা সেটি মাত্র তু একটি তথ্য আপনার মাধ্যমে উপস্থিত করতে চাই যেটা এথানে বলা হয়েছে। আমাদের দেশে শিল্প কি দিয়ে তৈরী হয়? রাজ্যপাল বলেছেন যে প্রতায় দেখা দিয়েছে। কিসের প্রতায়। এথানে শিল্লের পা চটি কাদা দিয়ে তৈরী অর্থাৎ ফিট অফ ক্লে। কিন্তু কাঁচা মালের জন্মই স্ব নিভার করতে হয়। কাঁচা মাল যদি ঠিক মত দাম নাপায় তাহলে হবেনা। আমাদের দেশে এই কথা সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে শিল্লের অগ্রগতি রুষি ছাডা হয় না। স্কুতরাং কৃষি এবং শিল্প ছটোকে মিলিয়ে যাতে টেক অফ ষ্ট্রেজ করতে পারি। যেটা আমি বলতে চাই যে আমাদের সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চম অর্থ মঞ্জরী কমিশন এর কাছে যে বিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই। তারা নিজেরাই লিখেছেন West Bengal is industrially developed with a decadent agricultural sector, অথচ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে ইণ্ডাষ্টিয়ালাইজেদান যদি করতে হয়, ইট রিকোয়ারস মন্ত্রিকান অফ এগরিকাল্চার এবং conversely modernisation of agriculture requires industialisation। স্থতরাং দেখানে সরকারের নিজস্ব কথা এই দেখানে রাজ্যপালের ভাষণে যে টেক অফ ষ্টেজের কথা বলা হয়েছে সেটা দেখে আশ্চর্য্য লাগে। আমি একটা পরিসংখ্যাণ দিচ্চি। ধকন কৃষি উৎপাদনের জন্ম যে ৬০ লক্ষ একর স্কমি আছে দেশে তার মধ্যে ৩২ লক্ষ একর জমিতে বা ২০ পারসেন্ট সেচের ব্যবস্থা আছে। একে আমি একটা টেক অফ ষ্টেজ বলব। গ্রামে বৈছ্যাতিকরণের ব্যর্থতার কথা অনেকে বলেছেন ও আমরা অনেকে স্বীকার করেছিলাম যে গ্রামে বিচ্যুৎ সঞ্চার করার কথা যা বলা হয়েছে. গ্রামের অধিকাংশ পাম্প সেট আজও কার্যাকরী হয় নি।

এটাকে কি কৃষিতে take off stage বলব। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি হিসাব করে দেখি তাহলে দেখব যে পাঞ্জাবে যেখানে প্রতি হেক্টর পিছু ৩০ কেজি সার ব্যবহার হয়-All India figure যেখানে ১০ কেজি, সেখানে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে মাত্র ৭.৬৪ কেজি ব্যবহার হয়। স্কৃতরাং আমি চিন্তা করতে পারি না যে কৃষিতে take off stage দেখা দিয়েছেন। সেজস্ত গ্রাম বাংলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। গ্রামে সব্জ বিপ্লব হয় নি। স্কৃতরাং বলব কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব হয় নি যা না হলে আমাদের সমস্ত অর্থনীতির বুনিয়াদ ধ্বসে পড়বে। ঠিক সেদিক থেকে বৈত্যতিকের ক্ষেত্রেও তাই। রাজ্যপাল ১০ হাজার গ্রামে বৈত্যতিকরণের কথা বলেছেন। এটা থুব আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কোন target fixed না করা হয় তাহলে যে কি হবে তা বলতে পারি না কারণ বলা হচ্ছে ১৯৭৫ সালে হবে, কিন্তু তাতেও সন্দেহ আছে। কারণ এতদিন ধ্বে দেখছি বলেই এটা বলছি। এবার আমি শিল্প সম্বন্ধে ২০০টি কথা বলতে চাই। রাজ্যপাল মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে আপাততঃ moratorium অর্থাৎ strike বন্ধা হওয়া দরকার। নিশ্বম দেশের অর্থাতির জন্ত তা করা দরকার। ধর্মবটের জন্ত শিল্পের যদি

ক্ষতি হয় তা হলে ধর্মঘট বন্ধ করা উচিত। আপনি জানেন শিল্পের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রকে আমরা প্রথম স্থান ছেডে দিয়েছি। পশ্চিমবাংলার স্থান দ্বিতীয় আছে। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে একটা তলনা করে দেখা যাক এবং আমি এবিষয়ে কয়েক বছরের হিসাব দিচ্ছি। ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রে যেথানে শিল্প বিরোধের সংখ্যা ছিল ৫৪৬, সেথানে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ২৩৮: ১৯৬৬ সালে যেখানে মহারাষ্ট্রে ছিল ৮১০ তথন এখানে ছিল ২৮৪; ১৯৬৭ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭২১ এবং ৪৫৭: ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা সেখানে ছিল ৬৭৬, এখানে ছিল ৪৮০: ১৯৬৯ সালে মহারাষ্ট্রে ছিল ৬৪৭, এখানে ছিল ৩৯২ এবং ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা যথাক্রমে হল ৫৩৩ এবং ৪০৮। এই যদি শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা হয় তাহলে আমি বলব মহারাষ্ট্রে ক্ষতি আমার্জ বেশী হোত এবং মহারাষ্ট্র কোনদিনই শিল্পফেত্রে প্রথম স্থান নিতে পারত না। স্থতরাং Stagnation বা recession একমাত্র কারণ নয়। এবং শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে বিরত করতে পারলেই আমরা উন্নতি করতে পারব তাও নয়। শ্রমিক আন্দোলন ফারা করেন তাঁরা এ বিষয়ে আরও ভাল বলতে পারবেন। কিন্তু আমি এ বিষয়ে বলতে চাই যে এ বিষয়ে একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী দরকার। Industryতে কাঁচামালের ভীষণ দরকার। কিন্তু এই কাঁচামালের কোন ্ সমতা নেই। যেমন মহারাষ্ট্র থেকে আমাদের বেশী দামে তুলো আনতে হয় বলে এথানে কাপড়ের দাম চড়া, পশ্চিমবাংলাকে ইম্পাত, লোহা ইত্যাদি থুব চড়া দামে কিনতে হয়। এমন কি এমন স্ব জারগায় লোহা, ইস্পাত দেওয়া হয়েছে যারা এটা consume করতে পারে না, Black market এ বিক্রি করে দেয়। রাজ্যসরকারকে বা এখানকার শিল্পগুলিকে black market থেকে চড়া **দামে এইস**ব জিনিষ কিনতে হচ্ছে। স্নতরাং কাঁচামালের এই অসমতা, এরজন্য আমাদের ভূগতে হচ্ছে। আমি C.P.M. এর কথা বলতে চাইনা যে বাংলা একটা কেন্দ্রের উপনিবেশ, কারণ তা যদি বলতে হয় তাহলে সারা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দিতে হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে কিছুটা অবিচার পশ্চিমবাংলা পাচেছ এবং এ বিষয় আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি উল্লেখ করছি যে কথাটা রাজ্যপালের ভাষণে নেই। শিল্পের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হচ্ছে বিদেশা পুঁজির একচেটিয়া প্রভাব। বহু বিদেশা পুঁজিতে দেশী লোকজনকে Director করে নিয়েছে। Companyতে Director করে নিয়েছে, তাদের কিছু কিছু Share দিয়েছে। কিন্তু এই দেশা ও বিদেশা পূঁজির একচেটিয়া গতি যদি না আমরা বন্ধ করতে পারি তাহলে আমরা কিছু করতে পারব না। Electric-এর উঠেছে। এই Electric Supply Corporation নেবার কথা ছিল ১৯৭০ সালের ১লা জাহয়ারী।

## [ 3-45-3-55 p.m.]

কিন্তু সময়মত নোটিশ দেওয়া হয় নি। তাই ১৯৭০ সালে আমরা করতে পারলাম না, কাজেই ১৯৮০ সাল পর্যান্ত চলবে। তার ফলে বছরে ১৫ কোটি টাকা করে আগামী ১০ বছরে ১৫০ কোটি টাকা করেবে। আমাদের নীতি ঠিক করতে হবে। এই ব্যাপারে সরকার অনিচ্ছুক। প্রাইভেট ইণ্ডাষ্টিসগুলো সরকারের হাতে আনার ব্যাপারে রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নেই। আমরা যদি এটা না করতে পারি তাহলে কিছুতেই টেক অফ প্রেজে আনতে পারবো না। অনগ্রসরতায় পিছিয়ে পড়া দেশকে এগিয়ে নিয়ে য়েতে পারবো না। ভারতের সামনে আজ সংকট। আমরা যদি ওই লোকগুলোকে কিছু করতে না পারি, যারা আমাদের ভোট দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে, যারা আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, তাদের দেখে মনে হবে এখানকার আশ্চর্য্য সমারোহে আমরা বন্দী। যাদের মৃত্যুর মত বিবর্ণ কল্পালার দেহ, যাদের বুকের শ্বশানে পাজরের চিতা জলে, হাহাকার করে অয়ের দেবতা,তাদের যদি মৃক্তি দিতে চাই তাহলে এসব করতে

বে। তাঙ্লেই আমরা বোবাকে ভাষা দিতে পারবো, খোঁড়াকে পা দিতে পারবো। তবেই ারব দিতে বোবাকে ধ্বনি আর খোঁড়াকে জত ছন্দ।

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাসঃ স্থার, অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার। আমি আজকে একটা লিং এটাটেনশান দিয়েছিলাম এবং আমি কৃতজ্ঞ যে আপনি সেটা এটাকসেপ্ট করেছেন। আমি ই মাত্র থবর পেলাম যে আমাদের আর একজন এম এল এ আসছিলেন তিনি এটাটাকড হয়েছেন। বার নাম জীলুসিংহ মণ্ডল। কামরায় চুকে বড়িছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাগে এটাও ব্যাগেজেস নয়ে গিয়েছে। এটা লালবাগ কোট রেলওয়ে ষ্টেশনে হয়েছে। রিভলভার দিয়ে গুলি করেছে। নিষ্টাণ্ট ডেপ হয়ে যেতো। বিভিন্ন জায়গায় সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড করা হছেে। Miscreant nder the pursuation of the Youth Congress boys, একজন মিসক্রিয়েন্ট ধরা পড়েছে। এই গুরুতর অবস্থা হয়েছে দেশে তাতে রেলে যাওয়া যাবে না। আজকাল রাত্রে রেলে যাওয়া যায় । আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আপনার কাছ থেকে চাইছি। এর কি কোন প্রতিকার নেই গুয়াপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনাকে অন্তর্যোধ করছি যাতে গ্রাপনি বিষয়টা দেখেন। এই রকম হলে কি করে বাড়ী যাবে এবং বাড়ী থেকে আসবে প্

Mr. Speaker: I would like to draw the attention of the Hon'ble Chief finister to this grave matter and convey the sentiment of the honourable nembers to him that they want protection which they can reasonably expect, s members of this House, from the Government.

I hope Mr. Mandal is quite safe now.

Shri Abdul Bari Biswas: Yes, Sir, he is quite safe.

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার: স্থার, আমাদের শুধু সদস্যদের জীবনের নিরাপতার ব্যাপারে 
থতিশ্রতি চাইছি না তার চেয়ে বড় কথা রাত্রে যে সমস্ত যাত্রী ট্রেনে যাতায়াত করেন তাদের
গীবনেরও প্রতিশ্রতি দেওয়া দরকার।

Mr. Speaker: As I have told you, I will draw the attention of the Hon'ble hief Minister to the sentiment of the House. The members must get protection come the Government. It is a concern of the whole House and I would request be Hon'ble Chief Minister to look into the matter seriously.

শ্রিকাভ্য চক্রবর্ত্তাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল বিধান সভার মাধ্যমে শিচ্মবাংলার মান্তবের সামনে রেখেছেন সেই বক্তবাকে আমি স্বাগত এবং সাথে সাথে ধক্তবাদ নানচ্ছি। তাঁর বক্তবা, যে বক্তবা তিনি বাংলাদেশের মান্তবের কাছে রেখেছেন সেই বক্তব্যের র্মসূচী রূপায়ণের আগে আমি তীব্র সমালোচনা করা উচিত বলে মনে করি না। কিন্তু হতকগুলি ব্যাপারের প্রতি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই হাউসের অধিকাংশ সদস্ত বকারদের চাকরি দেবেন, বাংলাদেশে বেকারত্ব ঘোচাবেন, বাংলাদেশে গরিবী হটাও, বাংলাদেশে মাজতক্ষ প্রতিষ্ঠিত হবে এই সমস্ত কথা বিভিন্ন মান্তবের কাছে তাঁরা প্রতিশ্রতি রেখে এখানে গৈছিত হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত ছংখের লক্ষে ক্ষ্মতা করছিলাম বাংলাদেশের এই যে বিরাট মস্তা সে সম্বন্ধে বাংলাদেশের মান্তবের জন্ম কি করে উদ্ধার করবেন সে সম্বন্ধে কিছু রাজ্যপালের গ্রাবণর মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন নি। সাথে সাথে আর একটা জিনিষের প্রতি এখানকার নাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে ভাষা সাম্রাজ্যবাদ চলেছে, মামাদের দেশ থেকে ইংরেজরা চলে গিয়েছে কিন্তু তা সম্বেত্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন

আমরা দেখতে পাচ্চি যে বছ শিক্ষিত বেকার আছে যারা ভালভাবে ইংরেজী বলতে পারে না, যাদের অনেক জ্ঞান আছে, নিজেদের মাতভাষায় নিজেদের জ্ঞানকে পরিস্টে করেন, শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষা না জানার জন্ম ভাল সরকারী চাকরী পায় না। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থল কলেজে শিক্ষকতার স্বযোগ পায় না। আমরা আশা করছিলাম যে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সেই সমস্ত শিক্ষিত বেকারদের কথা বলা থাকবে কিন্তু তার কিছুই উল্লেখ দেখতে পেলাম না। সাথেসাথে আর একটা জিনিষ মাননীয় সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বাংলাদেশের যে সমস্ত শিক্ষকসমাজ আছেন যাদের নৈতিক মান আজ পর্যস্ত তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ভারতবর্ষের এই শিক্ষকসমাজ যাঁবে বিভিন্ন আইনজ্ঞদের লেখাপড়া আলোকে নিয়ে এসেছেন সেই সমস্ত শিক্ষকসমাজ-এর তাদের সামাজিক স্বীকৃত দেওয়া সম্বন্ধে রাজ্যপাল-এর ভাষণে কিছই দেখতে পাচ্ছি না। আমি আরও লক্ষ্য কর্মছি সমাজের ক্যায়দণ্ড এবং শিক্ষিতসমাজ গড়ে তোলবার জন্ম যাঁবা নিজেদের জীবন বলি দিয়েছেন,সেই সমস্ত শিক্ষকদের সম্বন্ধে রাজাপালের ভাষণে কিছুই নেই। আমি অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বলতে চাই শুধু পেটের রুটি বড় কথা নয় সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হল কি না সেটাই বড কথা বলে আমি মনে করি। আমি বলছি না প্রত্যেক শিক্ষকদের ১হাজার টাকা মাহিনা দেওয়া হউক।কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সমাজের যে সমস্ত শিক্ষক যাঁরো দীর্ঘদিন ধরে অক্যায়ভাবে মান্তবের কাছ থেকে শুধু মাত্র লাস্ক্ষনা পেয়েছেন, মান্তবের কাছ থেকে ঘণা পেয়েছেন তারা নৈতিকমান সামাজিক মান পাবে। আমরা এথানে যারা এসেছি তারা সকলেই গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাস করি। এবং বাংলাদেশে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁরাও গান্ধীজীর কথা বলেন। গান্ধীজী বলতেন গ্রামের উন্নতি করলে তবে শহরের উন্নতি হবে। গ্রাম কি ভাবে উন্নতি হতে পারে গ্রামের সাধারণ মান্ত্যের কি ভাবে উন্নতি হতে পারে এবং গ্রামের মান্ন্যকে দীর্ঘদিন ধরে স্রযোগ স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের কিভাবে উন্নতি হতে পারে সে সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণে কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। তাই আমি আশা করছি আগামী দিনে রাজ্যপালের ভাষণ আমাদের কাছে আসবে এই হাউসে সেই সময় গ্রাম বাংলার যে সমন্ত দীন-দরিদ্র নির্যাতিত মামুষ তাদের সম্বন্ধেও রাজ্যপালের ভাষণে বিশেষ ভাবে উল্লেখ পাকবে এই আশা নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

[3.55-4-05 P.m.]

শ্রী অরবিন্দ নক্ষর ঃ মাননীয় বিধানসভার অধ্যক্ষ মহোদয়, মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণকে স্থাগত জানিয়ে এবং ধন্তবাদ সচক প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আজকে কিছু বক্তব্য রাথতে চাই। সেটা হল, এই স্থালবন অঞ্চল অবহেলিত, নিঃপ্লেষিত, শোষিত মান্তবের প্রতিনিধি হিসাবে, আজ বিধান সভার সদস্ত হিসাবে সেই সমস্ত শ্রুকিক, কৃষক, চাষীদের সম্পর্কে প্রতিনিধি হিসাবে, আজ বিধান সভার সদস্ত হিসাবে সেই সমস্ত শ্রুকিক, কৃষক, চাষীদের সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে যে আভাষ দিয়েছেন, যে বক্তব্য রেথেছেন সতিই হতাশ হয়ে পড়েছি। মহামান্ত রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির কথা রেথেছেন সেটা কেবলমাত্র তাঁর আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার কারন হল আজকে চাষীরা বাজারে সন্তা দরে সার পায় না, আছাড়া হাইড্রোইলেক ট্রিসিটির হারা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে তারা চাষ করতে পারে তার কোন আভাস রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম সে সম্বন্ধে শ্রেত্যেকটি সদস্যকে জানাতে চাই, তথা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীযণ্ডলীকে জানাতে চাই সেটা হল যে পশ্চিমবাংলায় কোন সারের কারথানা নেই। আজকে কৃষক ভাইদের আশীবাদ নিয়ে এখানে হাজির হয়েছি আগামী দিনে তালের জন্ম কিছু করেছি এটা মুথে না বলে স্থালবনের কৃষকদের যদি কোন উদ্ধিতি করতে পারি তাহলে বিগত দিনে বে বড় কর্মা এবং বামপন্থীদলের কটু রাজনীতি যা চলেছিল আগামী দিনে তালের আর

আসবার সম্ভবনা থাকবে ন।। তাছাডা মাহামান্ত রাজাপালের ভাষণে লক্ষা করেছি যা তা হল ২৪ পরগণায় অনেক জল নিকাশী প্রকল্প হাতে নিয়েছেন কিন্তু ফুলদানী অর্থাৎ আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি সেই সন্দর্বন অঞ্চলে আজকে জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। অথচ কয়েক লক্ষ একর জমি এর উপর নির্ভরশীল। মগরা বা চগ্ধায় যেটা সেলারকন অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যে সমবায় ক্রষিঋণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কিন্তু চঃখের সঙ্গে জানাচ্ছিয়ে এই ক্রমিঞ্চণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নি এবং এই সমস্ত ঋণের অভাবেই চাষীরা চাষ করতে পারে না। কিন্তু সরকার থেকে সমবায় ক্রষিঋণের মাধামে যদি সাহায্য করা যায় তাহলে সেই সাহায্যের বিনিময়ে তাদের উন্নতি হতে পারে। কিন্ত অতান্ত তঃথ জনক যে রাজ্যপালের ভাষণে এই ক্লযিঋণের কোন আভাস দেখতে পাচ্ছিনা। তাছাডা সমবায় ক্রবিঋণ সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে মহামান্ত মন্ত্রী, সভ্য এবং কুষিমন্ত্রীকে জানাতে চাই যে, এই সমবায় ক্ষমিখণের টাকা যা দেওয়া হয়েছে চার্ষীদের সেই টাকা আদায় করার জন্ম দরকারের তরফ থেকে যে দাবী সৃষ্টি করা হচ্ছে যার ফলে তার। ব্যস্ত হয়ে আমাদের এই এম.এল.এ. হোষ্টেলে স্থন্দরবন অঞ্চল থেকে ছটে আসছে এবং বলছে যে সরকারী কর্মচারীদের জ্লুম চলছে। আমরা একথা বলিনা যে সরকার এই সমবায় ঋণ মুকুব করুন, আমরা বলি যে,যে সমবায় ঋণ দেওয়া হয়েছে তা দীর্ঘমেয়াদী স্থতে আদায় করা হোক। ১০।১২ বছরের জন্ম এই ঋণ দেওয়া হোক এবং তাদের এই সমবায় ঋণের মাধ্যমে চাষ করার স্থযোগ দেওয়া হোক।

মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উত্তরবংগের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ম একটা পূর্ণাঙ্গ পর্বৎ গঠন করা হয়েছে, আমি স্বাগত জানাচ্ছি যে অফুরপভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার স্থানরবনের অবহেলিত এলাকার জন্ম উন্নয়ন পর্বৎ গঠন করা হোক। এছাড়া রুষকদের উন্নতির জন্ম বহু আইন করা হয়েছে, জমি থেকে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা চলবে না, তার জন্ম আমি স্বাগত জানাচ্ছি মহামান্ত রাজ্যপালকে। কিন্তু এই যে আইন করা হয়েছে সেটা বাস্তবে কতটা রূপায়িত হচ্ছে, কতটা কার্যকরী হচ্ছে এবং আমলারা এতে কতটা সহায়ক হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। সেজন্ম আমি মহামান্ত রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আবেদন রাখছি।

সব শেষে আমি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এ বিষয়ে আমাদের মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কোন উল্লেখ নাই। দিনের পর দিন এই মধ্যবিত্ত সমাজ শোষণের পথে চলেছে এবং ক্রমশঃ এরা অপাংক্তের হয়ে পড়েছে, এদের প্রতি সরকারের লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য। সেজন্ত আমার দলের সরকারের কাছে, বাংলাদেশে যে প্রগতিশীল সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারের কাছে এই আবেদন রাখছি তাঁরা যেন এদের ভবিদ্যৎ পথ উজ্জ্বল করে তোলেন। এই আশা ও আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্।

শ্রীভবানীশন্ধর মুখার্জী: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মারফত আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তার উপর যে ধন্তবাদ জ্ঞাপক প্রতাব এসেছে তাকে অভিবাদন করছি। আমার যে ধারণা সেটা হচ্ছে রাজ্যপালের ভাষণ সরকারের সারা বছরের কর্মস্টী, তারই একটা ইন্ধিত। তার মধ্যে দেখলাম অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বিশেষ করে স্বাস্থ্য চর্চা এবং খেলাধূলা সম্পর্কে মাত্র একটা কথাই আছে। এই খেলাধূলা এবং স্বাস্থ্য কেন দরকার তার একটু পুরানো ইতিহাস এখানে জানাতে চাই। অনেক সভ্য হয়ত জানেন যে ১০০ বছর আগে বাদাশী পুক্ষের সাধারণ উচ্চতা ছিল সাড়ে ছ'কুট এবং মেয়েদের উচ্চতা ছিল সাড়ে পাঁচ ফুট। অনেক রকম রোগ এবং খাছা শশ্রের বছবিধ গোলমালে—

ভেঙ্গাল ইত্যাদি থাকার দর্গণ এবং নিয়মিত এবং পরিমিত খাছোর অভাব এবং ছম্প্রাপ্যতার দরুণ স্বাস্থ্যের এইরূপ হানি ঘটেছে। আজকে আপনারা সকলেই জানেন পশ্চিমবঙ্গে পুরুষদের স্বাস্থ্য কত ভগ্ন।

## [4-5-4-15 p.m.]

সেই জন্ম আমি একটা প্রোগ্রামের কথা বলতে চাই যে প্রোগ্রামের দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা যুগ পাল্টেছে। স্বাস্থ্য ছাড়া কিছুই ২য় না এবং আপনারা অনেকেই জানেন সো কল মূভমেন্ট অব ইউরোপের কথা। পৃথিবীর অনেক জায়গায় বিশেষ করে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী এবং এমন কি রাশিয়ায় এই সো কল মুভমেণ্ট করা হয়েছে এবং সেই সোকল মুভনেণ্ট-এর মাধ্যমে দেখা গেছে স্বাস্থ্য এবং নিয়ম শৃঙ্খলা সন্ত মালুষের মধ্যে এসেছে। আমি যে প্ল্যান-এর কণা বলছি সেটা হচ্ছে ট্রাঙ্গুলার মূভ্যেণ্ট-ত্রিমুখী অভিযান। এই অভিযানের ভেতরেতে থাকবেন কারা? প্রথমে থাকবেন শিক্ষক, তারপর থাকবেন অভিভাবক এবং তারপর থাকবেন লিডার্স অব দি ক্লাব। লিডার্স অব দি ক্লাব কোথা থেকে আসবেন ? এতো হঠাৎ গজাবে না। সেই জন্ম এখনই আমাদের দেশে ফিজিক্যাল এডুকেশন ইউনিভার্সিটি করা দরকার, যেটা প্রায় প্রতিটি বড় দেশে আছে। আমাদের দেশে লেথাপড়ার ইউনিভার্সিটি আছে, কিন্তু ফিজিক্যাল এড়কেশন ইউনিভার্সিটি না থাকলে ক্লাব লিডার্স জ্যাবেনা। এটা যদি না থাকে তাহলে মানুষ তৈরী করবার যে সংযোগ সেটা কোথাথেকে আসবে? এই **ট্রাঙ্গুলার** মুভমেণ্টের কথা যা বললাম সে সম্বন্ধে ডিটেলস বলার স্থবিধা যদি কোন দিন আমার হয় অর্থাত আমাকে যদি সে সম্বন্ধে বলার চান্স দেওয়া হয় তাহলে আমি হাউসের সামনে তা রাথব, আমার কাছে তৈরী আছে। এই ট্রাঙ্গুলার মুভ্রমেন্ট সহন্ধে এবং ফিজিক্যাল এডুকেসন ইউনিভার্সিট গড়া সম্বন্ধে আপনারা সংশ্লিপ্ত জায়গায় ব্যবস্থা করবেন, একথা বলে আমি আমার বক্রব্য শেষ কর্ছি।

**শ্রীএকরামউল হক বিশ্বাস**ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি মহামান্স রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে বিতর্ক হচ্ছে তাতে অংশ গ্রহণ করে এই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ্যচক প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাকে সর্বাস্তঃকরণে এবং নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়ে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা আমার স্মরণে আছে এবং সেটি ১৯৬৯ সালের কথা। আমি তথন এই হাউদের সদস্ত ছিলাম বিরোধীপক্ষের, আমি শুনেছি মার্কসিষ্ট পার্টির একজন মাননীয় সদস্য আমাদের বিদ্রূপ আকারে বলেছিলেন এবং নাননীয় স্পীকার মহাশয়কে অন্তরোধ জানিয়েছিলেন যে ঐ ৫৫ জন ভূতকে বঙ্গোপদাগরে দাহ করে দেওয়া হোক। দেখছি এই হাউসে তাঁদের আসন শৃতা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আজকে আপনার মাধ্যমে অমুরূপভাবে নয়, আর একটু বাড়িয়ে বলতে চাই যে, আজকে যাদের পশ্চিম-বাংলার মাম্ম্য ডাইবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তাঁরা যেন এই হাউসে চিরদিনের তরে অমুপস্থিত না পাকেন, আমাদের কাছ থেকে তাঁদের চক্রলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে কয়দিন ধরে গভর্ণস এ্যাড্রেসের উপর যে বিতর্ক চলেছে তাতে স্থব্ব এই হাউসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং অনেক মাননীয় সদস্য একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমিও তাঁদের স্থরের সঙ্গে স্থর মিলিয়ে বলতে চাই যে গভর্ণরের ভাষণে সি. এম. ডি. এর কথা আছে কিন্তু ৮০টি গ্রাম যা নিয়ে পশ্চিমবাংলা গঠিত সে সম্বন্ধে কোন স্মচিন্তিত বক্তব্য না রাধার জক্ত আমরা হতাশ এবং চিন্তিত হয়ে পড়ছি। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে মুশীদাবাদ জেলার ডোমকল এলাকা

থেকে, দেখানকার চিত্র ভূলে ধরলে দেখা যাবে এক ছভিক্ষের করাল ছায়া এবং এক বিভীষিকাময় এবং তার বর্ণনা করলে চোথে জল আসে। আপনারা জানেন যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ আছে মশিদাবাদ জেলা একট। বন্ধা প্লাবিত জেলা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে আজ পর্যান্ত কোন সি পি লোনের ব্যবস্থা করা হয় নি। টি, আব.-জি, আব. আজ পর্যান্ত স্তুষ্ঠ ভাবে সকল লোকের কাছে পৌছায় নি। দ্রবামলা জ্বতগতিতে উর্ধগামী হয়ে চলেছে। আমি ক্ষেক্দিন আগে খালুমস্ত্রীকে এই বিষয়ে অন্তরোধ ক্রেছিলাম, তিনি বলেছিলেন শীঘ্র এর ব্যবস্থা করা হবে, আমি ফিরে এসে দেখলাম তার কিছই ব্যবস্থা করা হয় নি। তাছাড়া ঐ এলাকা. গ্রামবাংলার ক্রমক আজকে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না তার কারণ বিগত বর্ষায় তাদের হালের বলদ ভেসে গেছে বা মারা গেছে, তারা এই বৈশাপ মাসের পর কিভাবে ঐ সব হাল, বলদ আবার নতন ভাবে কিনবে সেই কথা চিষ্কা করে বিমচের মত বসে রয়েছে। তাই আমি অফুরোধ বাপছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে যাতে সাতদিনের মধ্যে ক্লয়কদের জন্ম জরুরী ভিত্তিতে সি. পি. ্লানের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সংগে সংগে যাতে ক্যক-শ্রমিকদের জন্ম টি আর এবং জি আর এর বাবস্তা করা হয় দেদিকে লক্ষা দিতে বলচি। আমার এলাকায় যে সমস্ত রাস্তাঘাট আছে নেই সমস্ত রাস্তা বিগত বভাায় বি**ধ্ব**স্ত হয়ে গেছে, মেরামত করার ব্যবস্থা আ**জ** পর্য্যস্ত হয় নি। অনুরূপভাবে আমরা আজকে ফদল ফলাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বিগত ২৫ বছর ধরে : ঐ এলাক। বাগড়ী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই আমি অন্নরোধ করবো দেচ এবং বিদ্রাৎ সরবরাহ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে যে কয়েকটি স্থানের নাম করছি যেমন গরীবপুর সুইশ গেট, শিবনগর সুইশ গেট, কুশাবাড়ীয়া রিভার পাম্প, চারুনগর সুইশ গেট, বছ কিনা: যতে নদী থণন এই কয়টি দিয়ে জল সরবরাহ করলে আমাদের এলাকার প্রভৃত উন্নতি হতে পারে, সেই ভরদা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-15-4-25 p.m.]

**জ্ঞীগল্পাধ্ব প্রামাণিক** ৷ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্যু, রাজ্যপালের ভাষণ সমর্থন করতে গি**য়ে** আমি কয়েকটা জিনিষের বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাবধান করে দিতে চাই। গ্রামের এগ্রিকালচার সম্পর্কে যে উন্নয়নের ব্যবস্থা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আছে সেটা খুব আশাপ্রদ কিন্তু আমরা দেখেছি যে সমস্ত এক ফসলী এলাকা আছে সেই এক ফসলী এলাকাতে চটো ফসল কি তিনটে ফ্ষল করতে গেলে যে সমস্ত সাহায্যের দরকার তার ভেতর পাম্পিং সেট দরকার কি**স্ক সেই পা**ম্পিং দেটের যে ব্যবস্থা এগ্রো ইণ্ডাস**ট্টি**জের মধ্য দিয়ে আসে সেই পাম্পিং দেট বাছাই করার জন্য এগ্রিকালচার ম্যান্ত্রালে কতকগুলি আইন কান্তন আছে। ১৯৬৯ সালে যথন যুক্তফ্রণ্ট সরকার আদেন সেই সময় সেই ম্যানুয়ালে যে সমত নির্দেশ আছে তারা সেগুলি অমাত করে নানাবিধ কোম্পানীকে য়্যাপ্রভ করে এবং সেই অবস্থা এখনও চলে আসছে এবং তাতে দেখা যায় সাবহাত্যোত্ত বহু পাম্প গ্রামদেশে বিতরণের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত সাবষ্ট্যাণ্ডার্ড পাম্প এবং তার কোন সাভিসের ব্যবস্থা বাংলাদেশে না থাকার জন্ম এই সমস্ত সাবিষ্টাণ্ডার্ড পাম্পগুলি থারাপ হয়ে গেলে তার পার্টস রিপ্লেস করার কোন ব্যবস্থা এই সমস্ত কোম্পানীদের থাকে না। এই অবজা এখনও পর্যন্ত চলছে। উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি গুনলে আশ্চর্যা হয়ে যাবেন যে এবারে প্রায় এক কোটি টাকার অর্ডার ডিষ্ট্রীবিউসন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের যে সমস্ত ম্যাচ্চফ্যাক্চারার আছে তারা মাত্র ২০ লক্ষ টাকার অর্ডার পেয়েছে, বাকী সমস্ত অর্ডার পেয়েছে বাংলাদেশের বাহিরে যে সমস্ত কোম্পানী আছে তারা এবং বেশীর ভাগ কোম্পানীর এথানে কোন সার্ভিসের ব্যবস্থা নেই। আজকে গ্রামের চাষীদের এই পাম্প ব্যবস্থা নিয়ে যদি এইভাবে নাকানি-চোপানি থেতে হয় তাহলে গ্রামে ক্লবির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হবে। তাই আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি

আকর্ষণ করে বলতে চাই যে ম্যাহয়ালে যে সমন্ত কথা আছে সেই রকমভাবে পরিচালিত হয়ে যদি এই সমস্ত পাম্পগুলির বাছাই-এর ব্যবস্থা করেন তাহলে গ্রামদেশের পক্ষে একটা উপকার হবে। গ্রামের চাষীদের যদি অবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে আমাদের জল নিকাশ এবং জলসেচের যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে এগুলির আরো ইমপ্রুভড কণ্ডিসন করার দরকার আছে। আমরা জানি রাজ্যপালের ভাষণের ভেতর আছে যে স্থন্দরবন এশাকায় কিছু কিছু সুইস গেট এবং ইরিগেসনের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু যে পরিমাণ সু.ইস গেট এবং অন্যান্ত ব্যবস্থা দূরকার চাষের উন্নতির জন্ম তা এত কম যে এতে স্থলরবনের আদৌ কোন উপকার হবে না এবং চাষীদের অবস্থা ক্রমশঃ থারাপ হয়ে যাবে। ইলেকট্রিসিটি যে রকমভাবে স্থন্দরবন এলাকায় বিস্তৃত হচ্ছে তা আরো হওয়া উচিত। ব**হু** জায়গায় পোষ্ঠ লাগানো হয়েছে, তারও কিছু কিছু লাগানো হয়েছে কিন্তু জানিনা কারেণ্ট কবে আসবে। এই অবস্থা বেশী দিন চললে যেরকমভাবে গত ২।০ বছর স্থন্দরবনের অবস্থা হয়েছে স্থন্দরবনের চাষীদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেকে পড়বে, আমি জানিনা তারা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাইরে বেরুবে কি না। আর একটা জিনিস হচ্ছে এক ফসলী স্বন্দরবনে যে সমস্ত চাষী আছে তারা তিন মাস কি চার মাস কাজ করে বাকী আট মাস তাদের কোন কাজ থাকে না, তাদের কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রাজ্যপালের ভাষণের ভেতর নেই এরজন্ম আমি অত্যস্ত হঃথিত। তাদের একটা ব্যবস্থা করার নির্দেশ থাকা উচিৎ ছিল। তারপরে সেথানে কর্ড নিং ব্যবস্থা থাকার জন্ম যে সমস্ত গরীব চাষী তাদের ধান নিয়ে কলে ভাঙ্গাতে যায় বা হাটে বেচতে যায় পুলিশের হাতে তারা নাকানি চোপানি থায়। আমার মনে হয় এই সমস্ত জায়গা থেকে কর্ড নিং ব্যবস্থা ছুলে না নিলে চাষীদের অবস্থা অত্যস্ত সঙ্গীণ হবে। তারপরে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে অমুরোধ করব এই সমস্ত এলাকায় কলেজের ব্যবস্থা করার জন্ম। তার কারণ হচ্ছে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে হাই স্কুল থেকে পাশ করে, তাদের কলেজে পড়তে হলে বাইরে যেতে হয় কিন্তু তাদের আর্থিক অন্টনের জন্ম এটা সম্ভব হয় না। তাই স্থন্দরবনে এখানে একটা কলেজের ব্যবস্থা করার দরকার আছে। আর একটা জিনিস স্থন্দরবনে একটা হাই পাওয়ার্ড ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড হওয়া দরকার। বছদিন ধরে क्षम्बद्भरत एए एक निर्माण के वार्ष विभाग मिल्लिक कार्य कर के दिल्ला के किया के विभाग সেইজন্ম স্থান্দরবন সম্পর্কে কথা বলতে হলে স্থান্দরবনের ব্যাপক উন্নতি করতে হলে সেখানে একটা হাইপাওয়ার্ড বোর্ড দরকার। আপনার মাধ্যমে আমি অন্তরোধ করব মন্ত্রীমগুলীকে এই বিষয়ে নজর দেবার জন্ম। আর একটা কথা বলতে চাই গ্রামাঞ্চলে সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট যা কাজ করে তাদের ভেতর সংযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হয় মন্ত্রীমগুলী এটা ভেবে দেথবেন যে ডিষ্ট্রীকট ম্যাজিষ্ট্রেটকে আরো ক্ষমতা দেয়া যায় কি না। যদি তাঁরা এই সমস্ত সংযোগ রক্ষার ব্যবস্তা করেন তাহলে বহু কাজ অল্প সময়ের মধ্যে এবং মাহুষকে হয়রানি না করে করা সম্ভব হয়। আর একটা কথা বলতে চাই সরকারের যে সমস্ত কাজ হয় আজকে ইনফর্মেশন এবং পাবলিক রিলেসান ডিপার্টমেণ্ট তাঁরা যদি আরো মনোযোগ দেন তাহলে এই সমস্ত কাজ যেগুলি সরকার করেন গ্রামের মাহ্ম এবং বহুদূরের মাহ্ম তা জানতে পারে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি এবং অক্সান্ত যাঁরা আছেন, যাঁরা সরকারের বিপক্ষে এবং যাঁরা সরকারের ভার না দেখতে পেয়ে অনবরত নিন্দা করেন তাঁরা তা করতে পারেন না। কাজেই এগুলি করা দরকার টু কমব্যাট দোজ পাওয়ার্স-এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

ভাঃ মোতাহার হোসেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে জানাচ্ছি এবং তার উপর আনীত স্থাগত ধক্তবাদস্টক প্রভাবকে সমর্থন জানাচ্ছি কিন্তু বড়ই তৃঃথের বিষয় রাজ্যপালের ভাষণে বীরভূম জেলার কোন সমস্থার উল্লেখ নাই, বা সমাধানের কোন প্রতিশ্রুতি নাই। অথচ কিছুদিন আগেও রোজ এই বীরভূম জেলা কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্ত-

ঞ্চির প্রথম পাতার সংবাদ ছিল। প্রথম পাতা খুললেই দেখতে পাওয়া যেত বীরভূমে হিংসার বাজনীতি, বীরভমে খন-জখম, বীরভমে রাইফেল ছিনতাই, বীরভমে বন্দুক ছিনতাই। সেথানে হাট বাজার প্রায় বন্ধ, সন্ধা ৫টা বাজলেই সেখানকার দোকানপাট বন্ধ করে দিতে হয়েছে। দেখানকার জনজীবন একেবারে শুব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বীরভূম যেটা একটা উদ্বেগের कना. (महे (कना मच्यक बाकाभारनंद जायराव मार्था (कान कथा (नहें। माननीय जेंभांशक महानय, আমার মনে হয় না এই সকল হিংসার রাজনীতির পিছনে ৩৪ মাত্র রাজনৈতিক কারণ আছে। এর পিছনে কেবল রাজনৈতিক কারণ নাই, এর পিছনে সামাজিক কারণ আছে, অর্থনৈতিক কারণ আছে। আমার মনে হয় না কোন সরকার কোনদিন এই বীরভমের জন্ত, তার সমস্তার জন্ম চিন্তা করেছেন বা সমস্থার সমাধানের কথা চিন্তা করেছেন। এই জেলা দিনের পর দিন অব্যত্তলিক হয়েছে এবং যাব ফলে হিংসাব বাজনীতি দানা বাঁধতে পেরেছে তথাপি আগে থাকতে প্রশাসন যন্ত্র অথবা স্বকাব পক্ষ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। আমার মনে হয় বাজাপালের ভাষণে এই সব কথার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমার প্রশ্ন যে বীরভম কি চিরকাল অবহেলিত থাকবে ? বীরভূমের কথা কি কোন সরকার চিন্তা করবেন না ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত বছর যথন রিফিউজি ক্যাম্পে হাজার হাজার ছেলেকে নিয়োগ করা হয়, তথন আমাদের বীরভমের কোন ছেলেকে নেওয়া হয় নাই। তাহলে মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আমরা কি জানাব যে বীরভম জেলায় বেকার নেই, না কি বীরভম জেলা পশ্চিমবন্ধের মানচিত্রের বাইরে ? আমি বলতে চাই যে আমার কেন্দ্র পশ্চিমবন্ধের শেষ কেন্দ্র অর্থাৎ ২৮০নং কেন্দ্র থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি। তাই ব্যাক করে আমাদের লোকে বলে যে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে ১/২নং করে সিবিয়ালি টাকা দেওয়া হয় যার ফলে আমাদের ২৮০নং-এ টাকা এসে পৌছায় না। আমি আব একটি কথা বলতে চাই যে আজকে ২৫ বছরে আমরা কি পেয়েছি ? আমরা কৃষিক্ষেত্রে দেখেছি যে আমাদের মোট ১২টি অঞ্চলের মধ্যে ২টি অঞ্চলের মাত্র করেকটি মৌজায় ক্রষিলেচ ব্যবস্থা আছে। অথচ সেচের ডেভেলাপমেন্টের দ্বারা বাঁধ করে সুইস গেট করে আতসহজেই জমিতে প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা করা যায়। ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে বলব আমাদের এলাকায় ২৫০টি গ্রাম আছে, তার মধ্যে একটি গ্রামে মাত্র ইলেকটিক গিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব এই ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা, অবহেলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আমাদের থানায় ১লক্ষ ৭৫হাজার মত পপুলেশন,সেথানে লিটারেট সংখ্যা ৩০হাজারের মত অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ। যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে বলতে হয় সেথানে আজ পর্যস্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত বোলপুর থেকে রাজ্ঞগাঁ রাস্তাটি সম্পূর্ণ হয় নি। আর আজকে রকেটের যুগে সেথানে আর যে সব কাঁচা রাস্তা আছে সে রাস্তায় গরুর গাড়ী পর্যন্ত উল্টে <sup>মায়</sup>। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্বন্ধে বলতে গেলে সেথানে গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি আছে প্রাইমারী হেলথ দেন্টার এবং সাবসীডারি হেলথ সেন্টার সম্বন্ধে, তাও সেথানে জি পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি।

# 4-25-4-35 p.m.]

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পানীয় ভলের অবহা সেই রকম—পানীয় জলের প্রচুর অভাব অথচ মাদের রামপুরহাট এলাকাকে কলেরা এণ্ডেমিক বলে ঘোষণা করতে হয়েছে। তাই আমরা মাদের অঞ্চলের যেথানেই যাই সেথানেই ঐ একই চীংকার একই প্রভাব যে আমরা আপনাদের চালাম, আপনারা বীরভূমকে বাঁচান। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে সেই থাই প্রতিধ্বনিত করতে চাই যে আপনারা বীরভূমকে বাঁচান, তাকে উপেক্ষা করবেন না। খোনে একটা বীরভূম ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড গঠন করন। করে তার মাধ্যমে বেকার সমস্যা ও

অক্সান্ত যে দারুণ সমস্যা আছে তা সমাধান করুন। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে আমাদের এলাকায় যে থেটে থাওয়া মান্ত্র্য রয়েছে তাদের হাতে কোন কাজ নাই—তারা আজকে জীবনের শেষ পর্যায়ে এদে পড়েছে। তাই আমি রিলিফ মন্ত্রীকে বলতে চাই যে সেধানে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ বের হওয়ার পূর্বে ব্যাপক ভাবে প্রেট রিলিফ চালু করা হোক। প্রত্যেক অঞ্চলে five percent to ten percent G.R. Loan দেওয়া হোক। গত বর্ষায় ও বক্লায় যে সমস্ত ঘরবাড়ী নই হয়ে গেছে অথচ এখনও হাউস বিল্ডিংস গ্রাণ্ট পায় নি এবং এখনও টেণ্টে বাস করছে তাদেরকে খুব শীম্রই হাউস বিল্ডিংস গ্রাণ্ট দেওয়া হোক যাতে করে বর্ষার আগেই তারা মাথা গোঁজার স্থান করে নিতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

**এ)বিমল দাস** : মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় রাজাপালের ভাষণের উপর যে ধন্তবাদস্ট্রক প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে স্বান্তঃকরণে সমর্থন কর্ছি। স্বচ্ছের বেদনা, বাথা ও ক্ষোভের বিষয় যে নির্বাচনে কারচপির অভিযোগ এনে পার্লামেণ্টের যে রীতি-নীতি তা ভঙ্গ করছেন জ্যোতিবাবু এবং তাঁর দল। তাঁরা এই এদেম্বলীকে বর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পডছে। একজন ভাগবত উপাসক ঋষি প্রতিদিন ভোরে গলায় স্থান করতে যান। একদিন তিনি দেখেন যে নদীর অপর পারে আর একজন স্নান করছেন। এই দেখে তিনি ভাবলেন যে এতো সকালে যিনি স্নান করছেন তিনি আরও কত না বড উপাসক এবং তিনি তাঁকে প্রণাম জানালেন মনে মনে। অপর দিকে যে স্নান করছিল সে রাতে বেশ একটা দাঁও মেরে নদীতে এসে গায়ের গুলো-বালি সাফ করছিল। সে অপর দিকে ঐ সাধুকে দেখে মনে করলো এতো সকালে স্নান করছে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বড় দাঁও মেরেছে। ঠিক দেখুন আজকে ১৯৭০ সালে তারা ১১২ আসন দথল করেছিল। কিন্তু আজকে তারা দারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাই তারা ঐ রকম চিন্তা করছে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একথা আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের মান্ত্র্য আজকে একটা প্রগতিশাল স্থায়ী সরকার গঠন করতে চাই—তাই তারা এমনভাবে নির্বাচন করেছে। আমাদের উপর একটা গুরুদায়িত্ব এসে পডেছে। আজকে আমাদের সামনে যে কর্মকাণ্ড এসে পড়েছে তাকে যদি আমরা সফল করতে পারি তবে ইতিহাস আমাদের পক্ষে থাকবে। আর তা যদি না পারি তাহলে যেমনভাবে বাংলাদেশের মানুষ ওদের বর্জন করেছে আমাদেরকেও তা থেকে রেহাই দেবে না। তাই আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই যে সঠিকভাবে আমরা যদি আজকে নাচলি তাহলে আমাদের জন্ম ভয়াবহ অবস্থা অপেক্ষা করছে। আমি উত্তরবঙ্গের মাতুষ, আমি জানি যে দেখানে গত ২৫ বছরে কোন সেচের ব্যবস্থা কোন রকম বক্সা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় নি, ভূমি সংস্কার হয় নি। উত্তরবঙ্গের মাত্রুষ আজকে **শুকনো পাতা**র মত ঝরে পড়ে আছে—তারা আজকে কু-সংস্কারের মধ্যে পড়ে আছে একথা রাজ্যপালের ভাষণে উচ্চারণ করতে হয়েছে। আজকে বক্যায় যে সমস্ত জেলায় ভয়াবহ অব া হয়েছিল মালদা তার মধ্যে অক্তম এবং সেথানে স্বাধিক ক্ষতি হয়েছে।

আমি শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে মালদহ জেল।য় দ্বিতীয়বার-এর ব্সায় যেটা ১৯৬৯ সালে হয়েছে সেই বস্থার বিপর্ণয়ের হাত থেকে মায়ুষ অব্যাহতি না পেতে পেতে আবার ১৯৭০ সালের ভয়ানক বস্থা আমরা লক্ষ্য করৈছি। সেদিন ভাঙ্গনের তীরে দাঁড়িয়ে মায়ুষ জীবনের বিরুদ্ধে কি ভাবে সংগ্রাম করেছে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে মায়ুষ জীবনের স্বপক্ষে সংগ্রাম করেছে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এটা অত্যন্ত হৃংথের, বেদনার এবং ক্ষোভের, যথন এই রকম একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসেছে, ওপার বাংলা থেকে শরণার্থীরা আসছে তথন সরকারী কর্মচারীদের একটা অংশ উল্লাসে ফেটে পড়ে—যেন ভাকাত ভাকাতি করে এসে পুটের বথরা ভাগ করার সময় তাদের চোথ জ্বেজ্ব করে, তেমনিভাবে দেখেছি যে সরকারী কর্মচারীদের এক অংশ বিলিক্ষে কাজের সময়

তাদের চোথ জলজল করতে থাকে। সাধারণ মাগুষ যথন এই রকম ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তথন তাদের মধ্যে কেন এই রকম উল্লাস, যেন একটা উচ্ছাস দেখা যায় সেটা পরবর্তীকালে আমি বুঝতে পারলাম। আপনার। হয়ত এ কথা জানেন যে রিলিফের সময় মান্তব্যের জন্ম যে সাহায্য গেছে বক্লার সময়ে সেই সাহায্যের টাকার অঙ্কের দিক থেকে, পরিসংখ্যানের দিক থেকে হয়ত অতান্ত বেশ। কিন্তু এ কথা আমি শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয়ও এখানে একদিন অনেক পরিসংখ্যান দিতেন কিন্তু সেই পরিসংখ্যাতে মামুষের পেট ভরেনি মানুষ সেই পরিসংখ্যা থেকে যা পেয়েছিলো তার হিসাব-নিকাশ করে তাদের আগামীদিনের যাত্রাপথকে সীমিত করতে চেয়েছিলো। আজকে হয়ত আমাদের টাকার অঙ্কের কথা শোনান হবে যে অনেক টাকা পেয়েচে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা যারা বন্তাপীতিত অঞ্চলের মান্তুয, আমরা কি দেখেছি ? আমরা নির্বাচনের সময় প্রামে প্রামে গিয়ে দেখেছি বস্তার কারণে মাস্ত্র টেণ্টের তলায় একটুখানি জায়গার মধ্যে পড়ে আছে এবং এই প্রচণ্ড ধরার মধ্যে, যখন রোদ্রের উত্তাপে মাত্রুষ বাচতে পারে না তথন তার মধ্যে তারা বাস করছে। প্রতিটি জায়গায় মান্তবের এই এক চিত্র আমরা দেখেছি। তাই মাজকে আমরা জেনেছি যে নীচের তলার মাত্রয় সেই হাউস বিল্ডিং গ্রাণ্ট-এর নামে কি পেয়েছে। হারা যা পেয়েছে তার পরিমাণ কোথাও ২০ টাকা আবার কোথাও ৩০ টাকা মাত্র। আমি একটা থানের কথা উল্লেখ করে বলতে পারি বালিচক থানার কলচন গ্রাম বলে একটা জায়গা আছে স্থানে মাহ্রষ ৭ টাকা করে প্রেছে। আজকে যে মাহ্রুষ ভাঙ্গণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তার দাছে এই টাকা পরিসংখ্যাণের বিষয়বস্তু এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই টাকা বাঞ্ছিত জনেরা ানি না, পান অবাঞ্চিত জনেরা। এই টাকা বণ্টানের সময় আমরা দারণ অবাবন্তা লক্ষ্য করেছি। া কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলছি যে ১৯৭০ সালে আগত্তে যে আউস উঠেছিল তারপর ১৯৭২ াল পর্যন্ত মালদহ জেলায় ফসল হয়নি। অথচ আমি দেখে এসেছি আসার সময় যে ধান ৩৩ টাকা ণ বিক্রম হয়েছিলো সেই ধান আজকে ৪২ টাকা মন হয়েছে। মাফ্রমের চোথে আবার আতঙ্কের ায়া দেখা দিয়েছে, মাত্রুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। আজকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য যা বলেছেন যে রশনের দোকানের মারফৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করা হবে, কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কোথায়। নাজকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করলেও আমি জানি যে মাক্রয় তা কিনতে পারবে না ফলে ওরা শই জিনিষ পাচার করে দেবে, বে-আইনীভাবে বিক্রয় করে দেবে। আমি এ কথা বলচি তার ারণ আমার কাছে একটা স্কম্প্র রিপোর্ট আছে। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ালিয়াচক থানার ৩ নম্বর ব্লকের একটা গ্রামে ডিলারকে দেওয়া হয়েছিল, রেশনের দোকানের াধ্যমে বিক্রয়ের জন্ম ৮ কুইন্টাল চিনি, ৩১ কুইন্টাল চাল, ৭ কুইন্টাল গম ও ৩৫ কুইন্টাল আটা। ফি ইন্সপেক্টর যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে,সব মালটা পাচার করে দিয়েছে। রেশনের াকানের মাধ্যমে এক ফোঁটা জিনিষও দেয় নি। বক্তাক্বত মান্তবের ভাগ্য নিয়ে এইভাবে ছিনি-ানি থেলার ইতিহাস আমি জানি না। একদিন বক্সার সময় নৌকা করে যথন আমি যাচ্ছি ামার সঙ্গে মালদহ জেলার একজন পদস্থ অফিদারও ছিলেন। চারিদিকে বক্সায় ভেদে গেছে, স্থাবের ঘরবাড়ী পড়ে গেছে, হঠাৎ দেখি গাছের উপর একটা মান্ত্র্য বসে আছে। আমাদের <sup>'থতে</sup> পেয়ে **আর্ডঃস্বরে** চিৎকার করে উঠলেন এবং গাছ থেকে নেমে এলেন এবং তিনি আমাদের <sup>নলেন</sup> আমি ২ রাত্রি এই গাছের উপর কাটিয়েছি। গাছের উপরে আর একটা দাপ ঝুলছিল <sup>াও</sup> মুমোচ্ছে গাছের উপরে আমিও ঘুমোচ্ছি। আমি বললাম, আপনার ভয় করে নি? সে **উরে বললো, ভয় করবে** কি দাপ নিজাব নিশ্চুপ হয়ে গেছে বক্তার ভয়াবহতা দেখে। তার বস্থা দেখে আমি অফিসারকে বললাম, দেখুন সাপও বক্তার ভয়াবহতা দেখে হিংস্রতা ভুলে গিয়ে ত্তিজ হয়ে গেছে, মাহুষকে কামড়াতে চাইছে না। আপনাদের সরকারী কর্মচারীদের এক

অংশ এখনও এই রকম স্থযোগ পেলে মামুষকে ছোবল মেরে দেবে, কত বড় নির্দয় এরা। তিনি বললেন, আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন কোন স্পেসিফিক চার্জ দেন নি।
[4-35—4-45 p.m.]

আমরা অনেক অভিযোগ এনেছি তার কোন প্রতিকার হয় নি। আমরা প্রত্যেকটি ক্যাম্পের কথা জানি। কালিয়াচক অঞ্চলের একটি ক্যাম্প ইন্চার্জ তিনি বুধবার গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে মাহ্য ক্ষুধার জালায় চীৎকার করেছে, তবু খেতে পায় নি। বুহস্পতিবার শুক্রবারও তিনি জান নি। শনিবার আমরা যথন সেই ক্যাম্পের দিকে এগোচিছ হঠাৎ হয়ত তিনি খবর পেয়েছেন তাই এক ঘণ্টা আগে ক্যাম্পে এসেছেন। আমি দেখলাম তিনি আমাদের কাছে তারিফ পাবার জক্ত লুকি এবং গামছা নিয়ে নদীর জলে নেমে গেছেন। তিনি আমাদের দেখে বললেন বিমলবাব আমি দেখে দেখে আর সহা করতে পারছি না, তাই নিজেই লুকি গামছা পরে জলে নেমে গেছি। আমি বললাম আপনি হয়ত ভাল কাজ করছেন, এরপরে হয়ত জনসাধারণ আপনাকে লুলি খুলে নিয়ে আণ্ডারওয়ার পরিয়ে ছাড়বে। এই সমস্ত জিনিস আজকে প্রতিটি অঞ্ল মুরে মুরে দেখলায়। এর সঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই যে আমাদের মালদহ জেলায় গঙ্গা নদীর ভাঙ্গণ আছে এবং সেই ভাঙণে হা**জা**র হাজার বিঘা জমি জলের তলায় চলে গেছে। ৪॥/৫ হাজার বিঘা জমির একমাত্র ফসল জলে চলে গেছে। তাদের আজকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই যাতে করে মাত্র্যগুলি আবার দাঁড়াতে পারবে। কালিয়াচকে পঞ্চাননপুর বলে একটা জায়গা আছে দেখানে গৰা নদীর প্রচণ্ড ভাঙনের ফলে চেনাই যায় নি, হবিবপুরের সেই অবস্থা হয়েছে এবং সেকানকার ২**৫** হাজার মান্নুষ আজকে এই অবস্থায় এদে দাঁভিয়েছে। তারা কিভাবে আবার ঘর বাঁধবে সে কথা তারা জানে না, এমনি অনি<sup>হি</sup>তের মধ্যে তারা আজকে বাস করছে। আজকে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি ভাদোই ফসল বুনবার যে স্রযোগ তাদের ছিল সেজন্ত। তাদের বীজ সরবরাহ করা কিম্বা বীজের জন্ম লোন দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা এই সরকার এথন পর্যন্ত করেন নি। আমাদের সরকারের প্রচারের ফলে অনেক ক্নষক স্থালে। টিউবয়েল কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থালো টিউবয়েল কেনার জন্ম তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যে লোন দরকার সেটা আজকে ব্যাক্ষ দিচ্ছে না। কেন না, তাদের সেই পুরানো লোনই পর্যন্ত পেমেণ্ট হয় নি। তার ফলে আজকে তারা নতুন করে ফদল ফলাতে হয়ত পারবে না। কাজেই আমাদের যে উদ্দেশ্য আছে দেটা আজকে ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি তারা লোন না পায়। এবং ন**ভু**ন করে তাদের আবার হুর্ভিক্ষের সামনে আসতে হবে। প্রাকৃত পক্ষে মালদহ জেলায় একটা তুঃথের অবস্থা বিরাজ করছে। গাজোল থানায় মাহ্য দিন মজুর থাটছে। ১২ আনা করে তারা রোজ ওনেছে, কিন্তু পাছে ২৫ পয়সা করে এবং তাই নিয়ে তারা থাটছে। আপনারা ভনলে অবাক হয়ে যাবেন যে প্রতিদিন তারা বি. ডি. ও. অফিস ঘেরাও করছে। আমি গুনেছি গত বৃহস্পতিবার দিন তারা ষ্টেট রিলিফের দাবীতে ধর্ণা দিয়েছে এবং ঐ একই দাবীতে মানিকচক থানাও ঘেরাও হয়েছিল। এই প্রচণ্ড রোদ্রে মান্ত্র আজকে । এ মাইল দূর থেকে এসে দাবী আদায় করবার জক্ত বি. ডি. ও. অফিসগুলি ঘেরাও করছে। তাই আমি বলতে চাই এই হঃখী মাহুষগুলি এই প্রচণ্ড শীতেও পশিথিনের তাঁবুর মধ্যে রাত কাটিয়েছে হাউস বিল্ডিং লোন পর্যন্ত এখন পায়নি এবং যে মাছুষ-গুলি এই পলিথিনের টেণ্টের মধ্যে রাত কাটিয়েছে তাদের কাছে যথন আমরা নির্বাচনের সময় গেছি তথন দেখেছি কি অফুরস্ত ভালবাসা নিয়ে আমাদের সমর্থন করেছে। একটি মাত্র জায়গার কথা আমি বলতে পারি যেটা সত্যিকারে একটি গরীব মুসলমান প্রধান অঞ্চল, যেখানকার বেশীর ভাগ মাহুষ খাবার জ্বালায় আজকে মাত্র ২৫ টাকা ট্রাক্টারের কাছ থেকে দান পেয়ে উদ্ভরপ্রদেশ বা লক্ষে বা কলকাতার কাছে মাটি কাটতে চলে আসছে। আজকে সেই গ্রামাঞ্লের মুসলমান

ভাইরা পল্লী অঞ্চলের ভাইরা যারা আজকে পেটের জালায় বাহিরে মাটি কাটতে ছটে যাজে সেথানকার ১১০টি মুদলমান মহিলা রোজা রেখেছিল এবং তারা নাকি আল্লার কাছে মানত করেছিল যে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না। আমি ভাবতে পারছি না যে কি তাদের গভীর ভালবাসা, জানি না আমরা তাদের কি প্রতিদান দেব। আমরা তাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই নির্বাচনে জিতেটি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিশেষ করে বলতে চাই আজকে মালদহের মান্তবের জীবনে যে কি ছবিদহ ছঃখ নেমে এসেছে, এত যোগা ভালবাসার প্রতিদান হয়ত আমরা দিতে পারব না ঠিক. কিন্তু যাতে অন্ততঃ থানিকটা লাঘ্য করতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে. যাতে আমরা তাদের কাছে বিশ্বাস্থাতক বলে প্রমাণিত না হই তার ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি যথন গ্রামে গ্রামে গুরছিলাম তথন দেওছিলাম একটি কাঠরিয়া কাঠ কাটছে, আর একট ছেলে বোঝা তৈরী করছে। কত রুগা, কত হুর্বল, তার চেহারার মধ্যেই সেটা ছুটে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঐ ছেলেটি কি কাঠরিয়ার ছেলে? ও একাজ করছে কেন? তারা বলল ও এই পলিথিনের টেন্টে থাকে। সেদিন ওর ভাইটা মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়। কদিন ধরে এই ছেলেটা অস্তথে পড়ে ভুগছিল, আজকে একট ভাল আছে তাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই কাঠ কাটার প্রদা নিয়ে যাবে তবেই ছেলেটার জন্ম কিছু কিনে দেবে। আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা শুনেছি মাহুষ আজকে চাঁদ থেকে পাড়ি দিয়ে শুক্রগ্রহের বকে পাড়ি দিতে চলেছে, আমরা সভা, উন্নতকামী মাতুষ, আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু আমরা যথন এইসব কথা শুনি তথন মনে হয় সমগ্র পৃথিবীটাকে ভেঙে চুরমার করে দিই, মিথ্যা আমাদের এই সভ্যতা, মিথ্যা আমাদের এই আত্ম-সম্ভইটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে ইচ্ছা করে। আমি জানতে চাই কার পাপে এই বৈষম্য रुष्टि शरहारू, সারা জীবন ধরে আমরা ৩ ধু এই প্রাণেরই উত্তর খুঁজে চলেছি।

কিছ সে তো অক্ত কথা। আজকে শুধু একথা বিনীতভাবে বলতে চাই যে নির্বাচনের সময় যে দৃশ্য, যে অবস্থা মান্থবের দেখে এসেছি তার চেয়ে আরো থারাপ অবস্থা চলেছে। আজকে সেধানে চালের দাম বেড়েছে, মান্থবের ক্রেয়ক্ষমতা চলে গিয়েছে। আজকে যদি ব্যাপক হারে টেট রিলিফের ব্যবস্থা না করা যায়, জি. আর. এর ব্যবস্থা করা না যায় এবং ব্যাংক থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল না দেওয়া যায় তাহলে আগামীদিনে যে ভয়াবহ ছভিক্ষ নামবে তাতে মালদহ জেলার মান্থবের হুর্গতির সীমা থাকবে না। তাই আজকে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে গিয়ে এই আশাই করবো যে নিঃসন্দেহে আমাদের কর্মকাণ্ড এই সমস্ত গ্রীব, ছুস্থ মান্থবের ক্ট কিঞ্চিত লাঘব করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধ্যুবাদ জানিয়ে আমি শেষ কর্মক।

শ্রীরজনীকান্ত দল্ট : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্তবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন যে উত্তরবংগ বন্ধানিয়ন্ত্রন কমিশন গঠিত হয়েছে এবং সেথানে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করে উত্তরবংগের মাহ্যয়দের জন্ম যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। আমাদের মেদিনীপুর, হগলী, হাওড়ার সম্বন্ধে কোনরকম বক্তব্য রাখা হয় নি। আমার আবেদন আপনার মাধ্যমে যে আমাদের মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলী জেলা নিয়ে সাদার্শ বেদল ক্রাড কন্টোল কমিশন গঠন করা হোক, যার ফলে হাওড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুর জেলার বন্ধা ছুর্গত লোকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এই তিনটি জেলায় বছরের পর বছর বন্ধা হচ্ছে এবং সেথানকার মাহ্য হুর্দাশাগ্রস্ত হচ্ছেন। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে তারা উপকৃত হতে পারেন সেইজন্থ মন্ত্রীমণ্ডলির কাছে অহুরোধ করে বলছি অবিলম্বে সাদার্শ বেলল

ক্লাড কন্টোল কমিশন গঠন করা হোক এবং মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী এই তিনটি জেলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করা হোক। স্থার, আমরা জানি ম্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সল্টলেক সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই লবণ হদে লিজ হোল্ডারসরা টাকা জমা দেওয়া সত্তেও তাদেরকে পত্ত এলেটমেণ্ট করা হচ্ছে না। তাছাড়া সেথানে রোড্স, স্থানিটেসান, ইলেক্টি-ফিকেসানের কোনরকম উন্নয়ন করা হয়নি। এ সহত্ত্বে আমি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ধন করছি এবং বল্ছি যে গভর্ণারের এড্রেসে এ সম্বন্ধে বক্তব্য না থাকায় আমরা ছঃথিত। আনএপ্লয়মেণ্ট সম্বন্ধে মাননীয় রাজ্যপাল কোনরকম বক্তব্য রাখেন নি। এ সম্বন্ধে কয়েকটি সাজেসান রাখবো। প্রথম হচ্ছে, সরকারী কর্মচারীদের রিটায়ারমেণ্টের বয়স যেন ৫৫তেই রাথা হয় এবং তাদের যেন ৫৫ বছর বয়দের পর এক্সটেনসান দেওয়া না হয়। তা যদি করা হয় তাহলে আমরা অনেক বেকার যুবককে কাজ দিতে পারবো। বিতায়তঃ হচ্ছে, ওভারটাইম বন্ধ করতে হবে এবং তা করলে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের স্থােগ হবে। তা ছাড়া ব্যাংক এবং পােষ্ট অফিসে यिन इंटि करत निक्छे—मकान एथरक २ठा प्रशंख अवर २ठा एथरक त्रांजि १।৮८। प्रशंख, कत्रा यात्र তাহলেও অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তারপর স্থার, মেদিনীপুরের হলদিয়া বন্দর সম্পর্কে আমরা অনেক কথা শুনেছি। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে হলদিয়াতে এক লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে। আমি সে সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্ম অন্তরোধ রাথছি। তারপরে প্রাইমারী স্কুলে অনেক ভেকেন্সী রয়েছে। সেইস্ব ভেকেন্দী পূর্ণ করা হলে আমরা ছেলেদের স্থযোগ দিতে পারি এবং তার মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান হতে পারে বা তাদের আমরা এবজত করতে পারি। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্তার সমাধানের কথা আমরা ওনেছি। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীসভার কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা যেন কথার কথা না হয়। কারণ অবিলম্বে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের ব্যবহা যদি আমর। প্রতি গ্রামে করতে পারি তাহলে বেকার সমস্তার অনেকটা আমরা সমাধান করতে পারবো। এর পরে যেটা বলতে চাই দেটা হচ্ছে, আপনি জানেন স্থার, বাংলাদেশের পরণার্থীদের জক্ত অনেকগুলি শিবির তৈরি করা হয়েছিল। শর্মাথারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ায় শিবিরগুলি এখন পড়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীসভার কাছে আমার সাজেসান, যে সমন্ত গৃহহীন লোক আমাদের দেশে রয়েছেন –গৃহহীনদের কথা আমার বন্ধুরা অনেকেই বলেছেন, সেই সমস্ত গৃহহীনর। ণাতে এই সমস্ত শিবিরে আশ্রয় পায় তার ব্যবহা করা হোক। সেথানে তাদের আশ্রয় দিয়ে এবং কিছু কিছু কুটিরশিল্ল গড়ে তাদের যদি কাজকম দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে ২য় লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা মামরা করতে পারবো। স্থার, মেদিনীপুরের ফাটাল মহকুমা অত্যন্ত অবহেলিত মহকুমা। সেথানে বছরের পর বছর বন্সা হচ্ছে। সেথানে ফ্লাড কন্ট্রোল শ্বীম নামে একটা স্ক্ৰীম করা হয়েছিল কিন্তু সেই স্ক্ৰীম আৰু পৰ্য্যন্ত কাৰ্যকরী হয় নি। এই স্ক্ৰীমটি ১০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। তাই মন্ত্রীসভার কাছে আমার সাজেশান, ছুর্গত ঘাটালের জন্ম চিন্তা করুন, ফ্লাড কন্টোল স্বীমটি চালু করার ব্যবস্থা করুণ। আর একটি আবেদন, যে সমস্ত জমি জবরদ্থল করা হয়েছে – যে সমস্ত জমি সিলিং-এর মধ্যে ছিল সেই সমস্ত জমি জোর করে আমরা দেখেছি কয়েক বছর আগে দথল করা হয়েছে। সেই সমস্ত জমি এথন কিভাবে চাষ করা হবে বা জমির মালিকরা কিভাবে সেই জমি ফেরৎ পাবেন সে দিকে আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুণ। এই বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে শেষ করছি।

[4-45-4-55 p.m.]

**এমছবুবুল হকঃ** মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে

শ্ববাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে স্বাগত জানিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্থার, আমি
ানের ছেলে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে গ্রামবাংলার কথা অনেক আছে। সেধানে অনেক
হিহীনদের বাস্ত জমি দেবার কথা বলা হয়েছে, যারা ভূমিহীন, তাদের ভূমি দেবার কথা বলা হয়েছে
বহং যারা জোতদার-জমিদার তাদের জমির সিলিং কমিয়ে তাদের ইকনমি সিলিং-এ নামানোর
তথা বলা হয়েছে।

এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু তার সাথে সাথে আমি দেখছি বে, যারা জমিদার শ্রণার যার। ক্রমকের রক্ত শোষণ করছে তাদের সম্পত্তির সামা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাতে সতাই লাকের উপকার হবে, তাতে সতাই আনন্দিত হয়েছি। সেইসব জমিদার শ্রেণীর লোক যাদের াজার হাজার বিধা জমি ছিল, যাদের সম্পত্তি সীমা আজকে বেধে দেওয়া হয়েছে তারা যদি লাজকে পরিবার পরিকল্পনা ন। করেন, তাদের যদি ৭৮টি করে ছেলেমেয়ে হয় তাহলে পরবর্তী ন্ময়ে যথন তাদের পাল বিঘা জমি দাড়াবে তথন তাদের সাধারণ লোকের সঙ্গে সমানভাবে অন্ন ভাগ করে থেতে হবে। আমি মান্নীয় রাজ্যপালের ভাষণ ভালভাবে পড়েছি, তাতে একটা কথা বলা হয়েছে যে শহরাঞ্চলের সম্পতির সবোচ্চ সীম! নির্ধারণ করে কেন্দ্র যাতে যথোচিত আইন প্রণয়ন করেন দেজন্ত সরকার বাবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি এজন্ত খুব ছঃখিত হয়েছি কারণ, য় গ্রামের কথা বলা হয়েছে দেই গ্রামের সম্পত্তির সীমা যদি বেধে দেওয়া হয়ে থাকে আর ণ্হরের সম্পত্তির সীমা যদি অনতিবিলম্বে না বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে খুবই ছঃথের কারণ। কারণ আজকে জমির কালোবাজারীর অভাব নেই, অসাধু লোকের অভাব নেই। আমি সেজন্ত রাজাপালের ভাষণ দেখে হতাশ হয়েছি। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আইনসভার সদক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, শহরের সম্পত্তির সীমা বেধে দেওয়া হোক। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ২৬ নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে আমার সরকার মুসলমান, তপ্নালভুক্ত জাতি, তপ্নালী উপজাতি ও অক্তান্ত সংখ্যালবু সম্প্রদায় এবং অক্তরত শ্রেণীগুলির স্বাদীণ উন্নয়ণের জন্ত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আমি আশ্চর্য হয়ে বাচ্ছি যে, মাধীনতার ২৪ বছর পরে স্থালিও সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলতে হচ্ছে। এর চেয়ে ছঃখের কথা আর কিছু হতে পারে না। আমরা জানি আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এথানে তপণালী ও অহনত শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু আগেই এই সমস্থার সমাধান হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। দেজতা আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে হতাশ হয়েছি। আমি কয়েকদিন ধরেই লক্ষ করছি যে প্রত্যেক জায়গার নির্বাচিত এম. এল. এ., তাদের জায়গার তপশাল ও আদিবাসীদের কথা, তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা যদি কয়েক বছরের রাজ্যপালের ভাষণ দেখি তাহলে এই একই কথা দেখবো। আমার কাছে গত বছরের ভাষণ আছে আমি তা দেখেছি। সব জায়গায় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। গত বছরেও রাজ্যপালের ভাষণে এই ধরণের একই কথা বলেছিলেন। এতদিন ধরেও যদি অধিকার সংরক্ষণের কথা বলি এর চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কি আছে। এরপর আমি মুসলমানদের অধিকারের আর একটি কথা মর্থাৎ শিক্ষার কথা বলব। ওয়েষ্ট বেগল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড বলে একটা বোর্ড আছে। <sup>.মট।</sup> মাদ্রাসা **ফাইন্যল ও যেটা ইকুইভ্যালেণ্ট টু স্কুল ফাইনাল।** ১৯৪৯ সালে এটি গঠিত হয় প্রভিন্সিয়াল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড বলে। তথন দশ কি বারটা মাদ্রাসা ছিল যা নিয়ে এটা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখন চারলো পঞ্চাশটা মাদ্রাসা হয়েছে। কিন্তু সেই মাদ্রাসা বোর্ড ই কাজ করছে। সেখানে কেরাণী নেই যে বোর্ডের ক্ষমতায় পরীক্ষা হয়, স্কুল ফাইনালের মত পরীক্ষা য়ে ও সেধানে ফিস দিতে হয়। কিন্তু ঐ পরীক্ষা কেউ দিতে গেলে আশর্য্য হবেন যে সেধানে সাইক্রেটিইল করা প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। অন্ধ অফিসে যে প্রশ্নপত্র যাবে বা অন্য মাদ্রাসার যে প্রশ্নপত্র যাবে তার ভাকের ফিস দেবার পয়সা তাদের নেই। অনেক সময় থবর মুখে মুখে দিতে হয়। সেথানে আলাদা রেজিটারের পথ নেই। ক্যালকাটা মাদ্রাসার যিনি প্রিলিপ্যাল তাঁকেই রেজিটারের পদ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে মাত্র ভাতা দেওয়া হয় পঞ্চাল টাকা। অথচ তাঁর উপর কত গুরুদায়িত্ব আছে। এইভাবে অসৎ উপার্জনের চেটা সেথানে হচ্ছে। মাননীয় উপায়্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে যে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা দেখে আমি হতাল হয়েছি। উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে, আমি আশা করবো অনতিবিলম্বে এই সমস্থার সমাধান হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছ। বন্দেমাতরম। জয় হিল।

ডাঃ শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যারঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বেকারী, দারিদ্র ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে যে জেহাদের ডাক দিয়েছেন তাকে স্বাগত জানাই, সবুজ বিপ্লব ও শ্রমিক কল্যাণে তাঁর বক্তব্যের জন্ম জানাই ধন্মবাদ। অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা ও সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্ম তাঁকে আন্তরিক ক্লতজ্ঞতা জানাই।

তবে এই কথা বলতে একটুও ছিধা নাই যে তাঁর বক্তব্যে আমাদের মন ভরে ওঠেনি। আমরা নৃতন কোন স্থর শুনতে পাইনি। আজ বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে সারা দেশে যে ভাবনা, চেতনা, যে প্রাণের জোয়ার দেখেছি তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন তাঁর ভাষণে নেই। আজ এ কথা মরণ করতে হবে যে, অগণিত দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ স্থস্ত্য সবল যুবক মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের সামনে যে অনিক্য়তার অক্ষকার জমে আছে-যে অক্ষকার ওই বেকারী, দারিদ্র, কুধা ও অভাবের মূর্ত প্রকাশ-তাথেকে তাঁদের এই সরকার রক্ষা করবেন, তাঁদের প্রিয়জনের মূথে ইাসি ফোটাবেন। সেই বিশ্বাসে অনেক রক্ত তাঁরা দিয়েছেন। অনেক প্রণ অকালে ঝরে গেছে। আজ যদি সে বিশ্বাসের যোগ্য মর্য্যাদা দিতে না পারি, যদি এই সব তাজা সবুজ্ প্রাণপ্রবাহকে নৃতন জীবনের পথে, বাঁচার পথে চালিত করতে না পারি তাহলে তারা অতীতের মত চরম হতাশায় বন্ধ ছ্যারে মাথা খুঁড়ে শুমরে শুমরে কদে মরবে না।

## [ 4-55-5-05 p.m. ]

তার। প্রচণ্ড দাহ জালা ও আকোশ নিয়ে আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই রাজ্যপালের ভাষণের শেবের দিকে এদের সমস্যা সম্বন্ধে যে গতাহগতিক কথা বলেছেন তারজন্ম হংথবাধ করি। সেজন্ম আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার কাছে বিনীত অন্ধ্রোধ করছি যে তাঁরা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করুন তাহলে সমস্ত দেশের মাহুষ আপনাদের শুভেচ্ছা জানাবে। এই কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীলীলকমল সরকারঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার নির্বাচনী এলাকার কথা বলতে চাই। আমার নির্বাচনী এলাকা নাকাশী পাড়ায় শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক গত বর্ষায় বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বর্ষার পর সেধানে গো-মড়ক লাগে এবং সমস্ত গরু বাছুর মারা গেছে। আজ পর্যান্ত সরকার থেকে কোন গরু থরিদের লোনের সাহায্য পাওয়া যায় নি। বাড়ীঘর করার জন্ত মাহুষ দর্রথান্ত করেছিল—সরকারী পর্যায় থেকে তাদের কাছথেকে দর্থান্ত চাওয়া হয়েছিল। কিছু ২া৪ জনকে ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাকী কোনরক্ম সাহায্য তারা পায়নি। এই অবস্থায় আমরা থধন নির্বাচনে গিয়েছিলাম তথন আমরা নির্বাচনী ইন্তাহারে একথা যোষণা করেছিলাম যে দেশের মধ্যে শান্ত-শৃন্ধলা ফিরিয়ে

আনব, মোটা ভাত কাপডের বাবস্তা করব, দেশ থেকে গরীবি হটাব। এইসব বলায় মাহয অনেক আশ! নিয়ে আমাদের সমর্থন করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যারে আমাদের যা কার্যকলাপ তারা এ পর্যন্ত পাজে তাতে তারা মর্মাহত হচেত। এই নির্বাচনের সময় বিভিন্ন এগমে গিয়ে দেখেছি যে, সাধারণ মান্ত্র আমাদের ডাকে চ্রেডা কাঁথা গায়ে দিয়ে, গামছা পরে আমাদের ভোট দিয়েছে। স্থতরাং তাদের জন্ম যদি করতে না পারি, তাহলে একদিক থেকে তাদের কাছে বিশ্বাসভন্তের অপরাধী হব, অন্তদিক থেকে তারা আমাদের ঘুণা করবে। সাথে সাথে আমাদের এলাকা ১৩টি অঞ্চলে বিভক্ত। তার ভিতরে ছটি অঞ্চলে এমনই অবস্থা হয়েছে যে সরকারী উল্পোচ্চ একবার একটি অঞ্চলে সারিগঙ্গা বিভক্ত করে রেখেছিল সেখানে কোন রক্ম একটা বাঁধ দিয়ে যাতায়াত হতো। সেই বাধ উন্নত করার জন্ম সরকার থেকে সেটা ভেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্ত আজ গাদ বছর হলো সে বাধ যেমন অবস্থায় ছিলো তেমনি অবস্থাই রয়ে গিয়েছে। সেধানে গ্ৰু, মহিষ ৩ধ নয় মাত্ৰুষ প্ৰ্যান্ত মৃত্যুম্থে পতিত হয়েছে। আজ প্ৰ্যান্ত বহু আবেদন নিবেদন করেও তার কোন সংস্কার হয় নি। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার সদস্যদের বলবো অত্যন্ত ক্রততার সহিত সে কাজগুলো যেন সম্পন্ন হয়। বিশেষ করে আমাদের ওথানে প্লাবনে এমন অবঞ্চা হয়েছিলো যে কোন বীজ নেই। আমাদের এলাকায় কোন বীজ নেই। আর কিছুদিন পরে চাষ আবাদের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। অত্যন্ত ক্রুততার সঙ্গে যদি বীজের ব্যবস্থা করতে না পারি তাহলে রুষকরুল এমন একটা অবস্থায় পড়বে যে চাষ আবাদের অস্তবিধা হবে এবং ভবিশ্বত অন্ধকার হয়ে পড়বে। আমি আর আমার বক্তব্যের মধ্যে বেশা কিছু বলতে চাই না। গরীবী হঠানোর যে কথা বলেছি, হ'মঠো ভাত কাপডের যে কথা বলেছি, সেটা যেন আমর। মোটামটিভাবে পরণের চেষ্টা করি। তা নাহলে বিপুলভাবে আশীবাদ করে যাঁর। আমাদের বিধানসভায় পাঠিয়েছেন তাঁরা যেন আবার আমাদের ছভাগো পতিত না করেন। এই কথা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীপদ্ধত্ব কুমার ব্যানার্জী**ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আন্থা রেথে ক'টি গভীরভাবে যে ব্যথা পেয়েছি সেগুলো বলার প্রয়োজনবোধ করছি। আমি যেথান থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেটা একটি উদ্বাস্ত অধ্যায়ত অঞ্চল, আমি একটি উদ্বাস্ত ছেলে। অনেক আশা-আকাজ্জা নিয়ে রাজ্যপালের ভাষণকে দেখতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মার থাওয়া, সর্বহারা মাহুযের কথা সরকার চিন্তা করছেন। কিন্তু যথন ভাষণ ত্তনলাম রাজ্যপালের এবং তারপর পুস্তকটা হাতে এলো অত্যন্ত লক্ষ্ণাজনকভাবে দেখলাম সমস্ত উদ্বাস্ত সমস্যাকে অবহেশা করে একটি মাত্র বয়ানে তাকে শেষ করা হয়েছে। সেথানে বলা হশো, 'উবাস্তদের যে সমস্ত সমস্থার সমাধান এথনও হয়নি সেগুলো আমার সরকার কর্তৃ ক যুগোচিত বিবেচিত হবে'। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে দেখেছি ২৫ বছর আগে যথন ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তথন প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত জওহরলাল নেছেফ বলেছিলেন উদ্বাস্ত সমস্থায় যুদ্ধকাশীন পারিস্থিতির মতো ব্যবস্থা নেবো। তারপর দেখেছি দিনের পর দিন কেটে <sup>ারে</sup>ছে, বড় হয়েছি, সমস্থা বুঝবার চেষ্টা করেছি, উদাস্ত মা-ভাই-বোনেরা অত্যাচারিত হয়েছে। गिमि পরিষারভাবে সরকারকে বলে দিতে চাই ওই একটা বয়ানের মধ্যে কাজ শেষ করলে লবে না, আপনারা স্বস্পষ্টভাবে নীতি ঘোষণা করতে চান কিনা? এর আগে সরকার নামপত্র দিয়েছিলেন, অপুণনামা। আমি সে অপুণনামার গুরুত্ব দিতে চাই না। সেটা দলিল নয়, ্মাণ স্বরূপ নয়,সেটা হস্তাস্তরযোগ্য নয়। আজকে যথন ২৫ বছর পরে লোকে মারা যাচ্ছে, দীর্ঘ ২৫ ছর কাটা বাশ দিয়ে বা সানান্য কিছু দিয়ে সীমানা সংরক্ষণের চেষ্টা করে আসছিল, মৃত্যুর দন পর্যান্ত ভবিন্তাৎ বংশধরদের সেখানে কিছু করতে পারবেন কিনা জানলেন না, ব্রলেন না, ার ভবিন্তুৎ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তাই আশা করেছিলাম আমাদের বে সরকার

বিপুলভাবে এখানে এদেছেন তাঁরা সমস্থাটা প্রক্বতভাবে উপলব্ধি করে প্রত্যেকে যাতে স্বান্তি পায় তাঁরা তা ঘোষণা করবেন। কিন্তু তা করা হয় নি। আমি সরকারের কাছে তাই বলতে চাই অবিলম্বে জমির মালিকানা উদাস্তদের হাতে দেওয়া হোক। দিতীয়তঃ, আর একটি কথা শুনতে পাই যে জমির জন্য নাকি কমপেনসেদান দিতে হবে। আমার মনে হয় আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৫তম সংশোধনের ফলে সরকার তা না দিতেও পারেন। এ ব্যাপারে সরকারকে জমির মালিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আমার সর্বহারা উদ্বাস্তদের একটা প্রসাদেওয়ার ক্ষমতা নেই, এক প্রসাও দিতে পারবে না।

#### [5-5-5-15 p.m.]

তৃতীয়তঃ এখন এমন জায়গা আছে পরিতাক্ত মুসলমান বাড়ীগুলির ভেতরে যেখানে আমাদের সর্বহারা মার থাওয়া ভাইরা াদনের পর দিন মাথা গুজে বাঁচবার চেষ্টা করছেন কিন্তু সরকার থেকে সে জমিগুলি এখনো এটকোয়ার করা হয় নি। এখনও সরকার থেকে অর্পণপত্র দেওয়া হয় নি। কাঞেই আমি আশা করেছিলাম সরকার হয়তো সেই সমস্তা মূল্যায়ণ করবার চেষ্টা করবেন। সত্যিকথা বলতে কি আমার এই তরুণ জীবনে বেদিন প্রথম এসেছিলাম ভেবেছিলাম উষাস্ত মাহুষের আশা-আকাজ্ঞা মূর্ত হয়ে উঠবে, এই আশা আমার ব্যর্থতায় পর্যবদিত হয়েছে। আরেকটা জিনিষ আমার খুব খারাপ লেগেছে বে, আমরা দেখেছি নকসাল আন্দোলনের সময় অনেক ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলের ভিতর নিয়ে গেছে কিন্তু সেথানকার জেশের কর্মচারীদের কাজের ফলেই হোক কিংবা কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মচারীর বেয়াদপির ফলেই হোক সেই ছেলেগুলিকে জেলের ভিতর পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে এবং তাদের নামে ছন্মি রটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের এই সমাজের একটা অংশ তারা, তাদের সংশোধন করানো উচিৎ— কিন্ধ তাদের জেলের ভিতর পিটিয়ে মারা হয়েছে। আশা করেছিলাম আমাদের গণতাল্লিক সরকার এই সমস্ত পুলিশি তৎপরতা তথাকথিক তৎপরতার বিক্লব্ধে স্লম্পণ্ঠ বলিষ্ঠ নীতি ঘোষণা করবেন কিন্তু তা আমাদের সরকার করেন নি। চতুর্থ কথা আমার যুবক হিসাবে খুব খারাপ लार्गाइ (यह) शक्क य दिशाविनिएमेन फिर्नाहरमण्डे (थरक थम् । तहना कदा शस्त्रिक गंगे छास्रिक সরকারের পক্ষ থেকে যে, ওপার বাংলার লোকদের বাঁচানোর জন্ম যুবকরা কাজ পেয়েছে। প্রায় ১৩ হাজার লোকের হাতে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদের যোগদান করতে দেওয়া হয় নি। আমাদের সেই ১৩ হাজার ভাইদের জীবনে সর্বপ্রথম এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তারা পেয়েছিলেন কিন্তু তারা চাকুরীর সাধ বা চাকুরীর থাতায় সই করে মাসান্তে মাইনে পাবার স্বাদ তারা পান নি। এই ১৩ হাজার মাহ্নবের দম্বন্ধে আমাদের সরকার কি চিস্তা করছেন সেই আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলুম কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। শেষে আমি একটা কথা বলে আমার বক্ত শ্ব করবো যে বিগত রক্তাক্ত রাজনীতির আমলে আমার বাংলার অনেক ছেলে শহীদ হয়েছে। এথানে কংগ্রেস আছে, সি. পি. এম. আছে, ফরওয়ার্ড ব্লক আছে, সি. পি. আই আছে কিন্তু আমার সরক।রের উচিৎ ছিল শহীদদের পরিবারবর্গের কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া, তার কারণ হচ্ছে ত রা যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথী হল না কেন তাঁরা ভূল পথে চলেছিলেন তাদের নেতৃহের বিফলতার জ্ঞ মৃত্যুমুথে পতিত হয়েছে কিন্তু সেই শহীদ পরিবারদের প্রতি সরকারের একটা কর্তব্য ছিল, তাদের উচিৎ ছিল পরিবারবর্গের কিছু ক্ষতিপূরণ করে সেই মার থাওয়া সর্বস্থহারা মাত্মগুলি সস্তানহারা জননীদের সমূ্থে একটা সাময়িকভাবে আশার জালোক সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করা। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে যে বৈপ্লবিক চিস্তাধারা রেখেছেন সেই বক্তব্যকে আমরা সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানাই। আমরা আশা করি এর ফলে আমাদের বাংলা স্কলা স্ফলা শস্ত খামলা করে গড়ে তুলতে পারবো এবং এগুলির দিকে লক্ষ্য রেথে আমরা এগুতে পারবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। বন্দেমাতরম্।

শ্রীমোহন পাড় ই: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণকে স্থাপত জানিয়ে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্তবাদজ্ঞাপক প্রস্থাব এখানে এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখতে চাই। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে ২৪ পরগণা জেলাকে আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত বলে ঘোষণা করেছেন। আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রতিনিধি হিসাবে জানাই যে বিশেষ করে ডায়মগুহারবার মহকুমার ফলতা থান। চির অবহেলিত এবং স্কুলরবন অঞ্চল প্রধানতঃ ক্রায়র উপর নিভর্নীল। এথানে—সেধানে একটি শিল্প বলে কিছু নাই। তিনি কি করে বললেন যে ২৪ পরগণা জেলা আর্থিক দিয়ে উন্নত। তাই রাজ্যপালের ভাষণে আমি গভীর ক্ষোভ এবং বেদনা বোধ করছি।

প্রকারবন এলাকা ক্রমি প্রধান অংশ কিন্তু সেধানকার ক্রমির উন্নতির জন্ম যে সেচ ব্যবস্থার দরকার রয়েছে তার দিকে আজ পর্যন্ত নজর দেওয়া হয় নি। এই এলাকায় এবং আমার পাশে ডায়মগুহারবার এলাকায় অনেকদিন থেকে ওখানে একটা নিকাশী থাল রয়েছে, বুলুরামপুর খাল, সেটা সংস্কার করার কথা আছে কিন্ধ আজ পর্যন্ত সেই খাল সংস্কার করা হয় নি এবং এই একটা খালের উপর ছটি থানা, ফলতা এবং ডায়মগুহারবাররে রুষির ও রুষকের ভবিষ্ণুৎ নির্ভার করে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমঙ্জনীর কাছে নিবেদন করছি যে, এই ফলতা এবং ডাময়গুহারবার ক্লুষ্ককলের জন্ম যেন এই নিকাশী থাল সংস্কার করা হয়। দ্বিতীযতঃ, ফলতা এলাকা একমাত্র নিভ্র করছে ক্লম্বির উপর। সেথানে যদি ডিপ টিউবওয়েল তৈরী করা যায় তাহলে আমাদের যে বেকার সমস্তা আছে সেই বেকার সমস্তার সমাধান করবে, এবং আমরা যে গ্রীবি হটাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাহলে সেথানে ক্লমক ও ক্লমি-শ্রমিক তারা সারা বংসর কাজ পেতে পারবে এবং সেথানে যদি আমরা ইলেকটিফিকেশন করি এবং কুটিরশিল্প তার সঙ্গে করতে পারি তাহলে বহু বেকার যবকভাই কাজ করতে পারবে। এইটি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমগুলীর কাছে আবেদন জানাচিত। শিক্ষা সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বেণী কিছ বলেন নি তাই আমি ক্ষুদ্ধ। আমাদের বর্তমানে যে শিক্ষা সেই শিক্ষার বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলা চলে। তাই আপনার মাধামে অনুবোধ করব, মাননীয় মন্ত্রীমগুলীর কাছে আমাদের এখানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে চেলে সাজাতে হবে। শিক্ষকদের সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোন বক্তব্য নেই। আমরা বলি যে শিক্ষকরাই জাতির জনক। কিন্তু তাদের সামাজিক মর্যাদা আঙ্গকে যেতে বসেছে। শুধু তাই নয় তাঁদের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনধারা আজ ছবিসহ দেখতে পাছিছ। সরকার থেকে যে অফ্লান দেওয়া হয় সেটাও সময় মত তাঁরা পান না। বিভালয়ের যে বেতন সেই বেতনও তাঁরা পান নাফলে তাঁদের আর্থিক এদ শার সম্মুখীন হতে হছে। তাই আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করব, শিক্ষকদের দিকে যেন স্থনজর দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষ**ে বলেছেন** আমার সরকার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন। এটা খুবই হুঃথের কথা যে ফলতা থেকে প্রতিনিধি হিসাবে আাম এথানে এসেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত এখানে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হয় নি। একটি মাত্র সাবিসিডিয়ারি ফেলথ সেন্টার আছে, সেটাও আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, আজ পর্যন্ত দেখানে ইলেকটি ক পোঠ গিয়েছে কিন্তু ইলেকটিফিকেশন হয় নি। ল্যাট্রিনের অবস্থাও সেই মান্ধাতা আমলের। আমি তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অন্তরোধ <sup>ছববো</sup> তিনি যেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নতির জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

শীভবানী পালঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণ সমর্থন করতে গিয়ে আমি উত্তরবাংলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো। রাজ্যপালের ভাষণে উত্তরবাংলর উন্নয়নের কথ গিলেষ বৃল্যা নেই। প্রথমতঃ উত্তরবাংলা সম্পর্কে কি করণীয় এবং কি ধরণের কর্মপন্থা নিয়ে

উত্তরবাংলার উন্নয়ন,উত্তরবাংলার সমস্থার সমাধান হতে পারে এই ধরণের উক্তি নাথাকার ছঃধিত। আমি এই সম্বন্ধে বিশেষ করে পশ্চিমবন্ধ মন্ত্রিসভার কাছে এই প্রশ্ন রাখতে চাই যে উত্তরবাংলার উন্নয়ন কতথানি বেশী। উত্তরবাংলায় যে সমস্ত সমস্থা তা হল উত্তরবাংলায় যে পাঁচটি জেলা তাতে ৬০লক্ষ লোক আছে। বাংলা দেশের জনসংখ্যা ৪কোটি, তারমধ্যে কলকাতাকে বাদ দিলে প্রায় ৩ কোটি ৬০লক্ষ লোকসংখ্যা হবে।

#### [ 5-15-5-25 p.m. ]

পশ্চিমবাংলার সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় ৬ ভাগের এক ভাগ বাস করে উত্তরবাংলায় এবং তারা ওয়েলথ জেনারেট করে ক্রয়িভিত্তিক এবং ইণ্ডাফীয়েল ওয়েলথ প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা। আর এই ইগুাস্টীয়েল ওয়েলথ বাদ দিলে সেটা দাঁডায় ১০ থেকে ১১ কোটি টাকা এবং এই টাকা উত্তরবাংলার লোকেরা যারা সারা পশ্চিমবাংলার প্রায় 🗕 ভাগের এক ভাগ, তাবাই জেনারেট করে থাকে। ক্রবিভিত্তিক যে সমস্ত শিল্প আছে যেমন পাট, চা, তামাক এবং কাঠ ইত্যাদি এসব থেকে ওয়েলথ দেখানে জেনারেট হয় ৩৫০ কোটি টাকার মত, অর্থাৎ সমস্ত পশ্চিমবাংলার ৬ ভাগের এক ভাগ লোক, পাঁচ ভাগের এক ভাগ ওয়েল্থ জেনারেট করে। এখন আস্কন সারা পশ্চিমবাংলার যে তিনটি প্ল্যান পিরিয়তে থরচ হয়েছে সেই থরচের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার অক্সান্ত জেলার সঙ্গে উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলার থরচের যে রেশিও সেটা দেথি। সেই তিনটি প্ল্যানে থরচ হয়েছে ৬৮৭কোটি টাকা এবং কলকাতা কর্পোরেশন বাদ দিলে সেটা দাঁডায় ৬০০কোটি টাকা। পশ্চিমবাংলার অক্তান্ত জেলার জন্ত যেথানে থরচ হয়েছে ১০০কোটি টাকা, সেথানে নর্থবেদলের পাঁচটি জেলার জন্ম থরচ হয়েছে ১৫কোটি টাকা। এখন পার ক্যাপিটা হিসাবে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে পশ্চিমবাংলার অক্যান্ত জেলার জন্ত খরচ হয়েছে ২০০ টাকা আর উত্তর বাংলার জন্ম পার ক্যাপিটা থরচ হয়েছে ২৫ টাকা, এই রেশিও দাঁড়াচ্ছে ৮:১, আমি পশ্চিমবাংশার অক্তান্ত জেলাগুলিকে হিংসা করছি না। আমি এটাই ব্ঝিয়ে দিতে চাইছি যে সারা পশ্চিমবাংশায়ই সমস্তা আছে এবং সেই সমস্তা কম নয়. এবং সাথে সাথে উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলার যে সমস্তা, সেটাও আমাদের বঝতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার কাছে এটাই রাখতে চাইছি যে সমস্থার সমাধান আমাদের করতে হবে, জনসাধারণকে আমরা সে কথাই বলে এসেছি। সেই সমস্তা কতথানি গভীরতর আমি সেটাই বুঝাতে চাইছি এবং সেজক্তই উত্তরবাংলার জেলাগুলিকে বাদ দিয়ে অক্সান্ত জেলাগুলির জন্ম কত থরচের রেশিও, ইন্কামের রেশিও এবং প্রপ্রেলশনের রেশিও সেটা আপনার সামনে রেখেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন উত্তরবাংশার সমস্থা সমাধান সম্ভব হয় নি। আমরা সারা পশ্চিমবাংলার সমস্তা সমাধানের জন্ম যে টাকা পেয়েছি তার তুলনায় কাজ করেছি অনেক কম। উত্তরবাংলায় চা শিল্প ছাড়া আর কোন শিল্প নাই। উত্তরবাংশায় যথন এই চা-শিল্প স্থাপিত হয় তথন আমাদের দেশের লোক কোন শীডারশিপ নেন নি। ব্রিটিশরাই এই চা-শিল্প স্থাপন করেছিল এবং তাদের নিজেদের ইন্টারেট্টেই। তাই উত্তর-বাংলার লোকের সেই চা বাগানে চাকুরি হয় নি। চা বাগানে যদি যাওয়া যায় ভাছলে দেখা যাবে এই চা বাগানের অধিকাংশ কর্মচারী শতকরা ৯৫ জনই এসেছে পশ্চিমবাংলার বাইবে থেকে. এখন অবশ্য তারা পশ্চিমবাংলারই লোক হয়ে গিয়েছে। উত্তরবাংলার রাজবংশী, মেঝ ইত্যাদি যে সমস্ত অরিজিক্তাল বাসিন্দা আছে তাদের চা বাগানে চাকুরি নাই, তাই তাদের সমস্তা ররেছে। উত্তরবাংশার গ্রামে ছোট শিল্পও গড়ে উঠে নি, যদি সেধানে কুবিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠত তাহলে সেধানে লোক কাজ পেত। ফলে সেধানে স্কুল মাষ্টারী এবং বি. ডি. ও অফিসে ছই একজন কেরাণী এক দৌকিদারের পোষ্টে করেকজন লোক ছাড়া উত্তরবাংলার

শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত লোকের কোন চাকুরি হয় নি। এই অবস্থায় উত্তরবাংলার রুবিভিত্তিক ইণ্ডার্ম্মি গড়ে তুলতে না পারলে সমস্থা সমাধানের কোন উপায় দেখি না। উত্তরবাংলায় প্রচুর করলা, ডোলোমাইট এবং অস্থান্থ বিভিন্ন ধরণের শিল্প সম্পদ আছে, সেগুলির যদি যথোপযুক্ত ব্যবহার করা যায় তাহলে ইণ্ডার্ম্মি গড়া যায়। পাটকার্মি, নানা রকম ঘাস, সফট উড সেধানে পাওয়া যায়। সেগুলি দ্বারা আমরা সেথানে কাগজ তৈরী করতে পারি। কাগজের মিল সেথানে হতে পারে। ভূট মিল হতে পারে এবং তাতে করে উত্তরবাংলার লোকের সমস্থা সমাধান আমরা কিছুটা করতে পারি। আমি সরকারকে বলি যে উত্তর বাংলার সমস্থার সমাধানের জক্ত এগিয়ে আহ্ন। উত্তরবাংলার ক্রমবর্ধমান সমস্থার জক্ত সেধানে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে আর এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল নকশালবাড়ীতে, যেটা পরে সারা ভারত্বর্ধে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নকশালবাড়ী উত্তরবাংলায়ই অবস্থিত। তাই আপনার মাধামে আমাদের নেতা এবং মন্ধ্রিসভাকে বিশেষ করে অরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাঁরা যেন উত্তরবাংলার সমস্থাকে ছোট করে না দেখেন এবং এর সমাধানের জন্ম তাঁরা যেন সর্বতোভাবে এগিয়ে আদেন। জয় হিল।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** মাননীয় ডেপটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের রাজ্যপাল যে ভাষণ এথানে দিয়েছেন আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। স্বাগত সত্যিই জানাচ্ছি কারণ বাংলাদেশের মামুষ আমাদের আশীর্বাদ করে এথানে পাঠিয়েছেন, আমরা সরকার তৈরী করেছি এবং সেই সরকার অনেক কিছু কাজ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তবে এই স্বাগত জানাবার মধ্য দিয়ে আমি একথাটা ভুলতে পারছি না বে, গ্রামের কৃষক এখনও অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে, কুপাস ক্যাম্প এবং অক্সাক্ত জায়গার উদ্বাস্তব্য আজ ১৫ বছর ধরে পুনর্বাসনের আশায় নরককুত্তের ভেতর পড়ে রয়েছে। আমি ভূলতে পারছি না সেই সব বেকার যুবকদের কথা যারা এখনও চাকুরী পায় নি। আমি ভুলতে পারছি না এইসব ছঃখ-ছদ'শা এবং ছুর্গতির কথা, দৈক্তের কথা এবং বক্সার পর আমলাদের মাধ্যমে ক্রয়কের তর্গতির কথা। আমরা দেখেছি বক্সার পর আমলাদের মাধ্যমে ক্লবকের হুর্গতি বেড়েছে, কমেনি। বক্তার পর একজন ক্লবককে ধদি ১০।১৫ টাকা ঘর নির্মাণের জন্ম সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে সেটা উপহাস ছাড়া আরু কিছু নয়। কাজেই আমি তাদের কথা কিছতেই ভূলতে পার্বছি না। আগেকার দিনে যে কংগ্রেস নেতত্ব ছিল তাদের এই অমিক, কৃষক এবং বেকার ধুবকরা ব্রিয়ে দিয়েছিল যে তাঁরা যেভাবে চলছেন সেইভাবে চললে বে না। তারপর যুক্তফ্রণ্টের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যাশা ছিল তাতেও দেখছি সব কিছর অপুমুত্য টেছে। যুবক এবং ক্লযক এদের মাধ্যমে কিছুই হয় নি। আজকে এমনও ঘটে গ্রামের ক্লযক-ধু তার ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন দিতে না পেরে রেলে গলা দিয়ে মরে, বেকার যুবক গলায় ড়ি দিয়ে মরেছে। আজকে এমনও ঘটে ক্ববক তার ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ করতে না পেরে নিক্দেশ হয়েছে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'গরিবী হঠ†ও' এই ্ব শোগান দিয়েছেন এটা শ্লোগান হিসেবে থাকলেই চলবে না। স্থামার মন্ত্রীমগুলীর কাছে বনীত অমুরোধ হচ্ছে আপনারা যে কর্মসূচী রেখেছেন তাতে আপনারা একটা সময়সীমা বেঁধে <sup>দ্</sup>ন যে • মাদের মধ্যে আমরা এই কাজ করব, ১ বছরের মধ্যে আমরা এত যুবককে কাজ দেব। । । के ब्राल आमात मत्न रहा वाश्मामित्मत मासूय यात्रा आमारमत आमीवीम करत এथात शांठिरहरू, জির হাজার যুবক যারা পরিশ্রম করে আমাদের এখানে পাঠিরেছে, তাদের সাহায্যে আমরা ধাপে িপে এগিয়ে যেতে পারব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় বছ ্ৰাস্ত এসেছে এবং এই উদ্বাস্তদের জন্ম অনেক কিছু করা হয়েছে। পি. সি. সেন এবং ডাঃ রায়ের মের অনেক কিছু পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে একথা গুনেছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত আনাদের

নদীয়ায় যেথানে বেশীরভাগ উদ্বাস্ত বাস করে তাদের যা অবস্থা তা দেথলে অবাক হয়ে যাই।

বেশীর ভাগ মান্ত্র ভিক্ষা বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। যাবেন তাহেরপুর, কুপাস ক্যাম্পে, যাবেন গয়েসপুরে, যাবেন কুপার্স ক্যাম্পের আরবান কলোনীগুলোতে সেখানে দেখবেন যে কাজ নেই, চাকরী নেই। তারা কাজের ধান্ধায় ঘুরে মরছে এবং মেয়ে, বুড়োরা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে, এই অবস্থায় এদে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই যে রাজ্যপালের ভাষণ—আমাদের একজন তরুণ বন্ধু বলেছেন যে উদ্বাস্তাদের সম্বন্ধে এক লাইন ছ লাইন দায়সারা কিছু বলা হয়েছে সত্য, কিন্তু উদ্বাল্বদের সম্পর্কে আজকে অনেক কিছু ভাবতে হবে। যদি কেউ ভাবেন যে এটা বকেয়া। সমস্তা এবং উদ্বাস্ত্রর পুনর্বাসন ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমি তার সঙ্গে একমত নই। কারণ, উদ্বাস্ত্র পুনর্বাসন আজকে বকেয়া সমস্তা নয়। কিছু টাকা দিয়ে হু' একথানা ঘর দিয়ে পুনর্বসতি করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আজও করা হয় নি। এবং যদি তা না হয় তাহলে যাদের পুনবাসন দেওয়া হচ্ছে তারা কাজের ধান্ধায় বা অন্তাক্ত কাজের ধান্ধায় ঘুরতে বাধ্য হবে এবং তার। ভিখারীতে পরিণত হবে যদি তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন না হয়। আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করবো আমাদের প্রদ্ধের এন সি. চ্যাটার্জি মারা গিয়েছেন, তাঁর নেতৃতে যে রিভিরু কমিট হয়েছিল সেই বিভিয়ু কমিটি আমাদের দেশে ঘুরে খুরে সমত কলোনীগুলো দেথে এসেছেন, সমত ক্যাম্প খুরে দেখেছেন এবং তাঁরা বিজ্ঞের মত রেকমেণ্ডেসন দিয়েছেন এবং সেই রেকমেণ্ডেসন যাতে কার্ষকরী হয় সেজন্য সরকার যেন সচেষ্ট হন। আমরা যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মধ্যে ছিলাম এবং তথন এই কথা আমরা বারে বারে বলেছি এবং তথনকার মন্ত্রী তরুণ সেনগুপ্ত মহাশয় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেছিলেন কিন্তু কাজ কিছুই হয় নি। আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং অक्टान महीम अनी दे वनत त्य आमत्रा आकरक आत्मिनतित कथा वनिष्टि ना, आमत्रा वनिष्टि সহাত্ত্ততি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উদাস্তদের সম্বন্ধে একটু অহুধাবন করুন। আমাদের অহুরোধ রিভিয়ু কমিটি যে স্থপারিশ করেছেন সেগুলি কার্যকরী করুন। এই প্রসঙ্গে আমার কেন্দ্রের মধ্যে কুপারস্ক্যাম্প সহ্বন্ধে বলছি - মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আহ্বান জানাব তিনি গিয়ে দেখে আসবেন এবং সাংবাদিক বন্ধুরা৷ ারা এখানে আছেন তাঁরা গিয়ে দেখে আসবেন যে সেথানে কি রকম নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। সেথানে মান্ত্যের বাস করার মত অবস্থা নেই, রাস্তা, পায়থানা নেই এবং হ'সপাতাল যা আছে সেটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘরে ঘরে টি. বি. রোগারা পড়ে রয়েছে, প্রায় এক হাজার ফ্যামিলি যাদের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ১৯৫৫ সাল থেকে আজকে তারা ভিথারীতে পরিণত হয়েছে। এই ডোল বন্ধ পরিবারের বেশারভাগ মাহুষ আজকে টি. বি- রোগে ভুগছে। এই ক্যাম্পের যে ধরগুলি রয়েছে যদি রাতে শুয়ে থাকেন তাহলে আকাশের চাঁদ দেখা যাবে। যে কোন দিন আসবেন রাতে গুয়ে আকাশের চাঁদ দেখবেন। সেই উদ্বাস্তদের ঘরগুলোর মধ্যে এবং যে সমস্ত গুদামগুলো ছিল,সেইগুলো অনেক পুরানো আমলের, সেই গুদামের িন ছলো এমন পুরানো হয়ে গেছে যে সেইগুলো আর বদবাদের উপযুক্ত কিছুই নেই, হাস্পাতালেরও সেই অবস্থা। এই উঘাস্তরা যে মাহ্রষ এবং তাদের যে মাহ্র্যের মত বাঁচার অধিকার আছে এটা ধন কেউ স্বীকার করতে চায় না। তাই আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে দাবী করতে চাই যে, এই কুপাস ক্যাম্প সম্পর্কে আমাদের রিভিন্ন কমিটি ষা স্মপারিশ করেছে, সেই স্মপারিশ আপনারা গ্রহণ করুন এবং সেই কুপার্স-ক্যাম্পকে আপনারা একটা শিল্প উপনগরীতে পরিণত করবার চেষ্টা করুন। স্বর্গত ডাঃ বিধান চশ্র রায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সমিশিত কেন্দ্রীয় বাস্তহারা নেতাদের কাছে লিখিতভাবে, বকলেট আকারে সেই অথুসারে এই কুপার্স ক্যাম্পকে পুর্ব প্রতিশ্রুতি অহুসারে তা পালন করার

চেষ্টা করুন। এটা যদি করেন তাহলে এই এলাকার ১০ হাজার উরান্তর পুনর্বাসন হয় এবং তাছাড়া আরও বহু ফ্যামিলি—প্রায় ৮০০ ফ্যামিলির পুনর্বাসন ইতিমধ্যেই হয়েছে, সেথানে আরও পুনর্বাসন হতে পারে, কারণ পাশে আরো জায়গা আছে। সেইগুলি ইতিমধ্যে রিভিয়ু কমিটি বলেছে যে, The Committee are constrained to put on record that the situation found in the cooper's campsite is most distressing and demands immediate attention of the Government. এটা রিভিয়ুক্মিটির রিপোর্ট এবং তারা আরও বলেছেন—The Committee recommended that the township of about ten thousand people to begin with should be properly developed with provision for water supply, drainage, atrines, educational facilities, market, shopping centres, playground etc.

এইভাবে এই সমস্ত টাউনশিপ্ করবার জন্ম পরিকল্পনা দিয়েছেন। আর. আই. সি. কারথানা ালবার জন্তুও তাঁরা বলেছেন, যে একশো একর জমি রয়েছে সেথানে সিরামিক ফ্যাক্টরীর ্ এদাম ইত্যাদি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে কিছুই করা হচ্ছেনা। গথানে একটা পেপার মিল Started হবে বলে ঠিক হয়েছিল, তারা ছ-তিন লক্ষ টাকা মেরে নয়ে চ**েল** গেছে। সেথানে উদাস্তদের কোন চাকরীর ব্যবস্থা হল না। াকা নিয়েছেন সেথানে কারথানা খোলবার জন্য। তা না খুলে টাকা মেরে চলে গেছে। ব্যানে নদীয়া পেপার মিল লিমিটেড কোম্পানী বলে একটা কোম্পানী তাকে কিনে নিয়ে তুনভাবে কারথানা খুলবার জন্য বলছে। রিভিয়ু কমিটি স্থপারিশ করেছেন এগুলো করা রকার। এই রিভিন্তু কমিটির স্থপারিশমত আপনারা যদি এগুলো করেন তাহ**লে** ভাল হয়। াহলে ঐ এলাকার উহাস্ত পরিবারগুলো আপনাদের হু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। আপনি ানেন স্থার, এর আগে যে সব যুবক বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারা এবার জার হাজার উদ্বাস্ত যুবক আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার সঙ্গে কাজ করেছে তাদের ম্প্রার কথাও আজ আমাদের ভারতে হবে; তাই আমি Suggestion দেব ঐ রিভিয়ু কমিটির পোর্ট আপনার। কার্য্যকরী করুন। আপনাদের আরো একটা কাজ করতে হবে—জবরদ্ধল লোনীগুলিকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর একটা দাবী করছি বেসমন্ত উদ্বাস্ত রিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজও তাদের দলিল দেওয়া হয় নাই এই উদ্বাস্তদের ন যদি আপনাদের আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে যে জমি তাদের দেওয়া হয়েছে সেই মির স্বন্ধ, জমির পাট্টা তাদের দিয়ে দেওয়া হোক। তাহলে পরে হাজার হাজার উদাস্তর মনে ংজে একটা দাগ কেটে যাবে। কীর্তিনগর জবরদখল কলোনীকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, এবং গার্সক্যাম্পের হাজার থানেক ডোল বন্ধ পরিবারকে আর শান্তি দেবেন না, আর কুপার্সক্যাম্পকে শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তুলুন। য়শপুর ইত্যাদি কলোনীগুলির পাশে শিল্লম্বাপনের ব্যবস্থা করুন। কল্যানীকে আরো pansion করুন যাতে সেথানে আরো উদাস্ত বেকারের চাকরীর ব্যবস্থা টা দেখুন।

এছাড়া আর একটা কথা বলবো সারা বাংলাদেশের যে সমস্ত বেকার যুবক আমাদের পেছনে স জড়ো হয়েছিল, তাদের কথাও এই সঙ্গে ভাবতে হবে। আজকে বাংলাদেশে বেকার সমস্যাটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমাদের বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ হাজার। এর মধ্যে গ্রামের বেকারও রয়েছে। আরো কত নাম লেখাতে পারে নি তারা কাজ বার স্থযোগ পার না। এই যে বেকার বাহিনী বাংলাদেশে রয়েছে যারা অনেকে সি. পি. এমের ক পদপালের মত ছুটে ছিল। নকশালবাড়ীর আন্দোলন করে তারা ভেবেছিল তাড়াভাড়ি ল হবে—তাও বথন হলো না—তথন তারা এথন আমাদের পেছনে মনে প্রাণে এসে দীড়িয়েছে।

আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে বলবো বাংলাদেশের এই বেকার বাহিনী যারা আমাদের নির্বাচনের সময় আমাদের জন্য থেটেছে, চেষ্টা করেছে, আজ তাদের উন্নতির জন্য সময় সীমা বেঁধে দিতে হবে। যাতে বেকারদের কর্মসংস্থান হতে পারে, তারজন্য আমরা পরিকল্পনা করতে পারি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামী এক বছরের মধ্যে দশ হাজার গ্রাম বৈহ্যতিকরণ করবেন। তারজন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। এই সময় সীমা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। এই ষে দশহাজার গ্রাম বৈহ্যতিকরণ করবেন—

**্রিসিদ্ধার্থশক্ষর রায়: ১৯**৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: মৃথ্যমন্ত্রী বলছেন ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই দশ হাজার প্রামে বৈছ্যতিকরণের কাজ শেষ হবে। তিনি এই যে সময় সীমা বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করেছেন এ জন্য তাঁকে অভিনদন জানাই। এই দশ হাজার প্রামে কম পক্ষে দশটা করে ত্যালো টিউবওয়েলে যাতে বিছাৎ যায় তার ব্যবস্থা করুন। ক্রষকরা সহজে তাদের জমি জলসেচ করে অধিক ফসল ফলাতে সমর্থ হবেন। এই স্থালো টিউবওয়েলে বিছাৎ সরবরাহ হলে প্রাম বাংলার ক্রষকরা বেঁচে যাবে। এই প্রসঙ্গে করছি। আমার এলাকায় বর্ণগুড়িয়া প্রামে পাল্লালাল দাসগুপ্তের নেতৃত্বে সেথানে টেগর সোসাইটি ও ইউ. বি আই-এর সহায়তায় একটা স্থালো টিউবওয়েল বসান হয়েছে। আজ সেথানকার চাষীরা জলসেচ করে জমিতে স্থানর গম ফলাচেছ, ফসল তৈরী করছে।

#### [ 5-35 - 5-45 p.m. ]

**সেথানে** যদি আমরা স্থালোটিউবওয়েল দিতে পারি, কারেণ্ট সাপ্লাই করতে পারি তাহ**লে** আমার ধারণা ক্লবকরা ৩।৪টি করে ফসল ফলাতে পারে, তারা অনেক রোজগার করতে পারে। আমরা এখানে বলছি ১০ হাজার গ্রামে বিচাত পৌছে দিব। ১০ হাজার গ্রামে যদি ২। জন করে কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তাহলে প্রায় ২০ হাজারের উপর লোক নিযুক্ত করা হবে। তার পর আমি বলছি যে আমাদের অনেক প্রাথমিক বিভালয় চলছে অথচ তারা ष्मश्रमानन भाग्न ना वा प्रश्रमानन त्नु प्रश्ना हम ना । ১৫ म जाम्न भाग्न प्राची प्रश्ना विज्ञानम त्नु प्राचीन কথা আমি দাবি করছি এবং সেই ১৫শতে ৪ জন করে লোক নিয়োগ করলে এই ১৫শ বিভালারে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত হতে পারবে এবং জুনিয়র হাইস্কুল চলছে প্রায় হাজার থানেক এবং সেখানে ৫জন করে যদি গড়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন তাহলে সেখানেও সেই জুনিয়র হাইস্কুলের মধ্যেও অনেক বেকারের চাকুরী হবে। হলদিয়া প্রকল্পের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ইতিপূর্বে অনেকবার ঘোষণা করেছেন যে সেথানকার কাজ অরানিত করলে, স্থানে প্রায় ১ লক্ষ্ন থেকে ২ লক্ষ বেকারের চাকুরীর সংস্থান হবে। বোদরা তৈল শোধনাগারের কাজ, দ্বিতীয় হাওঙা ব্রীজ. পাতাল রেল, সি. এম ডি. এ হুর্গাপুর, কল্যাণী, শিলিগুড়ী প্রভৃতি এলাকায় সম্প্রসারণ শিল্পায়ন যদি আমর। করি তাহলে এখানেও হাজার হাজার বেকার যুবক কাজ পেতে পারে। তাই আমি আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে বলছি এই বেকার ভাইদের এই স্ষ্টিশীল যুবকদের যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমাদের সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর আগে আমি যুক্তফ্রন্টের এম. এল এ ছিলাম তথন আঁমি যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে অনেক স্বপ্ন দেখেছি যে অনেক কিছু করবো। कि इंटाम राम हिलाम, रंगमारे जामात वक्माव महल रात्रहिल। वह मन्त्रीम अली क वलाता ষে আবার আমাদের ৫।৬ বছর পরে এই কথাই বলতে না হয় যে আমরা হতাশ হয়েছি, হতাশাই আমাদের একমাত্র সম্বল হয়েছে। আমাদের একমাত্র সমস্তা হচ্ছে বেকার সমস্তা. এই সমস্তার সমাধানের জত্ত স্থানির্দিপ্ত সময় সীমা বেঁধে দিতে হবে। আমি যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, আমাদের ধুব সংগঠন আছে, এবং ছাত্র ফেডারেশন আছে এবং এদিকের

ংগ্রেসেরও যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদ আছে। এই যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি বলতে ারি আমরা বেকার ভাইদের কাজ দেবার জন্ম এবং জনগণকে যাতে কাজ দেওয়া হয় তার জ্য আমরা আন্দোলন গড়ে তুলবো। আমরা এখনও সমর্থন করছি এই আশা নিয়ে যে এক বছর হু'বছরের মধ্যে কাজ দেওয়া হবে। এরপর আমি বলবো এবং আগেও বলেছি আমাদের গ্রামের ক্লয়করা ১৫।২০ টাকা করে ফ্লাড গ্রান্ট পেয়েছে অথচ কিছু কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি ৪০০।৫০০ টাকা করে ঋণ পেয়েছে বি. ডি. ও অফিস থেকে, দেখানে তারা ৫ টাকা ঘষ দিলেই নাকি যদি বাড়ী পড়ে গিয়ে না থাক বা কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে তাহলেও ঋণ পেয়ে যাবে। স্ত্যিকারের কৃষক, স্ত্যিকারের ছঃস্থ যেসব কৃষকরা, যাদের গরু মরে গিয়েছে. যার হাল চালাবার মত অবস্থা নয়, যার ঘর পড়ে গিয়েছে সেথানে তারা ফ্লাড প্রাণ্ট বা ঋণ পায় না এই অবস্তা হচ্ছে আজকের। এই বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কুষকদের মেকুদ্রু ভেঙ্গে গিয়েছে। যার ১০ বছর আগে ১০ বিঘা জমি ছিল সে সেই ১০ বিঘা জমি বন্ধক দিয়ে বিক্রি করে ক্ষেত্ত মজুরী করেছে। গ্রামের শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষক ক্ষেত্ত মজুরে ক্লপায়িত হয়েছে। তাদের যদি চাঞ্চা করে তুলতে হয় তাহলে এই যে বাজার স্ষ্টি হয়েছে এবং এই ধনপতিরা যে অবস্থার পৃষ্টি করেছে সেটা রোধ করতে হবে। তারা সাঁকের করাত হয়ে বসে আছে যেতে আসতে কাটে। গরীব চাষী যথন বাজারে তার শস্ত নিয়ে যাচ্ছে সেথানে সে ঠিক্মত দাম পায় না। ১৬ আনার জিনিসকে ১০ আনায় কিনে নিচ্ছে। আবার তারা যথন তাদের পণ্য কিনতে যাচ্ছে. কাপড, তেল, জুন ইত্যাদি তথন সেই সব জিনিস ১৬ আনার জায়গায় ১৮ আনা, ২২ আনায় কিনতে হয়। অর্থাৎ তারা কেনার সময় ঠকে আবার বেচার সময় ঠকে। তারা ারীব হয়ে হয়ে এমন জায়গায় এসেছে যে তার চেয়ে আর গরীব হওয়া যায় না, এই বার ্যাদের মরতে হবে তা না হলে অন্ত পথ অবলম্বন করতে হবে। আজকে আমাদের দেশে ্ষি অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অধিবাসীদের দিকে তার্কিয়ে দেখুন— ার। আজকে ঘরের মধ্যে কঁ,কড়ে পড়ে আছে। বনের বুনো আলু, কচু, খেঁচু ইত্যাদি থমে বেঁচে আছে, তাদের কোন কাজ নাই—তারা কাজ করতে পারছে না। এই অবস্থায় ক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি উন্নয়নের ব্যবস্থা করবেন ভাবুন। এথানে আমাদের াহযোগিতা চান আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো। এবং শেষ করার আগে আমি আর দয়েকটি কথা বলবো। জমির শেষ সীম। বেঁধে দিয়ে গরীব ক্লমকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিলেই হবে। বেআইনী আটক জমি উদ্ধার করার ব্যাপারে ঐ সমগু বড় বেছাক ষে ামন্ত হাইকোটে কেন করেছে-তাদের সেই রুজু করা মামল। যাতে তাড়াতাড়ি সমাধা হয় তার াবস্থা করতে হবে। অনেক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বর্গাদার ও গরীব কুষককে দিতে হবে। যেখানে াক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ মালিকদের আমরা দিতে পারি সেখানে ক্রয়ককে কেন দিতে পারবো না। টো আমাদের দিতে হবে। কেত মজুরদের জন্ম প্রত্যেক বি. ডি. ওতে একটা প্যানেল 'বতে হবে। এবং সেথানে সর্বনিম মজুরী বেঁধে দিতে হবে। কারণ তারা বছরে ছয় মাস াজ একেবারে পায় না। তাদের সেই কাজের ব্যবস্থাকরতে হবে। আজকে ক্ষেত মজুরুরা দি কাজ না পায় তাহলে তারা মরে যাবে। তিন একর গর্যন্ত ক্বয়কের জমির থাজনা ছাড় দিতে বৈ। ১০ হাজার গ্রামে বৈছ্যতিকরণ করে আরও গ্রামে বৈছ্যতিকরণের কথা ভাবতে হবে। র্থাৎ সামগ্রিকভাবে ক্বষকদের কিভাবে কি করা যায় সে কথা স্থির ভাবে চিন্তা করতে হবে। জিকে ব্যাক্তের মাধ্যমে যে ঋণ দেবার ব্যবস্থা সেথানে ক্রমকরা ব্যাক্ত থেকে ঠিকমত পাচ্ছে না। শোনে ঘুষ ইত্যাদি লোক চায়, নানা রকম অসৎ উপায় সেথানে দেখতে পাওয়া যায়। অন্ত াকে যারা একটু সংগতিপন্ন, একটু কথাবার্তা বলতে পারে তারা সব টাকা আত্মসাত করছে। ক্ষিত সাধারণ ক্নবকের কাছে কি ক্লাভ বিলিফের ঋণ, কি ক্রবি ঋণ বাবদ যে টাকা সে টাকা তাবা

পাছে না। "গরীবি হটাও" নীতি যদি আন্তরিকভাবে সার্থক করতে হয় তাহলে যে ক্লমকের কেউ নেই, যে উদ্বান্তর কেউ নেই তাদের সমস্তা সমাধান করুন এই কথা আমি আপনার মাধ্যমে বলে রাজ্যপালের ভাষণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

প্রীলালিত গায়েনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধয়বালজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই বিধানসভায় সম্পূর্ণ নবাগত একেবারে অর্বাচীন। আমি দেশকে ভালবাসি আর ততোধিক ভালবাসি দেশের মায়্র্যকে। তাই আজকে তাঁদের আশীবাদ নিয়ে আমি এই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছি।

#### [5-45-5-55 p.m.]

আমাদের আশা ছিল যে, আমরা বিধানসভায় এসে দেখব বিরোধী পক্ষ তারা একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। অত্যন্ত চঃথের কথা যে আজ তাঁরা জনসাধারণের রায়কে হেয় করে বিধানসভা বয়কট করেছেন। আমি মনে করি আমাদের যে সরকার, জনতার সরকার এই সরকারের: কাছে অন্মরোধ করব যে এই সমস্ত বিশ্বাস্ঘাতকতা যাঁর করেছেন, যাঁরা জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁদের বিচার হওয়া প্রয়োজন আছে। সেদিন আমি ভনেছিলাম আমাদেরই এক বন্ধু, এই বিধানসভার সদস্ত হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে, ''আমরা প্রস্তুত আছি, যদি তারা বিধানসভার আরো কিছু সিট দাবী করে তাহলে আমরা তা ছেডে দিয়ে তাদের স্লযোগ করে দেব,"আমি তার সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি বিধানসভায় আমরা যথন নির্বাচিত হয়েছি এবং জনতার রায়েই নির্বাচিত হয়েছি তথন সেই জনতার রায় মাথা পেতে নিয়ে আমরা এসেছি। যেসমন্ত C. P. M. বন্ধুরা নির্বাচিত হবার পরেও আজকে বিধানসভা বয়কট করেছেন, আমি মনে করি, আমার মতে যেসব যুবক আছেন তাদের উচিৎ হবে এ সমস্ত C. P. M. বন্ধুদের বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে জোর করে বিরোধীপক্ষে বসিয়ে দেই। ষাই হোক আজকে কয়েকটি সমস্তার কথা আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উগ্রপদ্বীদের আবির্জাবের অনেক কথা আমরা শুনেছি, নকশালদের কথাও ওনেছি। আমি আমাদের সরকারের কাছে অমুরোধ করব ১৯৬৭ সালে হঠাৎ এই যে উগ্রপদ্বীদের আগমন এবং ১৯৭১ সালে হঠাৎ আবার গা ঢাকার কারণ আমাদের সরকারের বের করার প্রয়োজন আছে, সেজন্ত আমি অপ্নরোধ করছি যে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করুন। আমরা দেখতে পাই যে রাজাপালের ভাষণে যে সমস্ত প্রস্তাব রয়েছে সেই প্রস্তাবের মধ্যে পুলিশি যন্ত্রকে একটু দেথান হয়েছে। আমি মনে করি পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ এই অভিযোগ অনেকদিন থেকেই শুনছি এবং এই অভিযোগ আমাদের চিরদিনই থাকবে। পুলিশের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, সেই ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে পারছি না এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কয়েকদিন আগে ২৪-পর্গণা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মহাশয় ষথন কোন একটা Bus accident case-এ একটা বাসকে আটক করলেন ঠিক সেইসময় তাঁদের কর্মচারীরা বাসের জামীন দেবার জন্ম গিয়েছিলেন, অত্যস্ত হঃথের বিষয় সেথানে সেই সমস্ত কর্মচারীর কাছে দীবী করা হয়েছিল যে এক হাজার টাকা দিলে জামীন দিতে পারি। অত্যস্ত আনন্দের কথা যে পুলিশি যম্ভের একটু পরিবর্তন হয়েছে এইজ্ভ বলব, আমি ধর্মন বিধান-সভার সদস্থ হিসাবে আমার প্যাডে একটা চিঠি লিথে দিয়েছিলাম তথন তিনি একটু consider করে সেধানে ৬ শত টাকা রেট করলেন। আমাদের মাননীয় মুধামন্ত্রীকে অন্থরোধ করব যে, এই সমস্ত ব্যাপার—এই রকমভাবে পুলিশি যন্ত্রকে হেয় করার চেষ্টা সেটা আমাদের তরক থেকে না হোক, অস্তু তরফ থেকে করা হয়েছে, এটা আর একটা কারণ।

আমাদের যে সমস্ত চাষযোগ্য জমি আছে সেই সব চাষযোগ্য জমিকে এক ফসলা থেকে তুই ফসলা করার প্রয়োজন আছে, সেই সব জমিকে যাতে উর্বর করা যায় এবং উর্বর করার জন্ত কয়েকটি প্রস্তাব আপনার কাছে রাথছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সোনারপুর ও ভাশর থানার মধ্যে তপসিয়া অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে কুলটির মধ্যে একটা ময়লা থাল আছে। সেই ময়লা থালে আমরা দেখতে পাই যে তার আসে-পাশে বে সমস্ত জমি আছে বা ভেড়ী আছে সেই সমস্ত ভেড়ীতে এই থালের জল ছিটিয়ে দেবার পরে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হয়েছে এবং এক ফ্সলি জমিকে হুই ফ্সলি করার বেশ কিছু স্ববিধা আছে। আমি মনে করি সোনারপুর অঞ্চলে এই সব ময়লা জল যদি ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে চায় আরো ভাল হবে এবং সেই জল আমি, আমাদের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বারুইপুর থানায় যে সমস্ত সমস্তা রয়েছে, সেই সমস্ত সমস্তার কথা বলতে গেলে আজকে অনেক সময় লাগবে। তাই আমি কয়েকটি সমস্তার কথা আপনার মাধ্যমে আমাদের সরকারের কাছে রাথতে চাই। সাউথ গড়িয়া অঞ্চলে পলিটিক্যাল সাফারারসদের জন্ত একটি আবাস নির্মাণ করা হয়েছে, সেথানে তাঁরা থাকেন। সেথানে যদি একটি হাসপাতাল করা যায়, তাহলে সেথানকার প্রায় ২০ হাজার লোক উপক্বত হবেন। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রিমহাণয়ের কাছে এই অহুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

## Shri Satya Narayan Singha:

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयन सदन के सामने जो भाषण रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ अभिनन्टन करता हूं। मैं भाटपाड़ा श्रमिक इलाके से चुनकर आया हूँ, जहाँ के मजदूर वर्गकारुक बार तिरेगे मन्हे को देखकर सर मुक जाता है- वन्देमातरम का नारा सनकर वे जान देने को तयार हो जाते हैं। मैं उस इछाके कर प्रतिनिधि होकर यहाँ आया हूं, जोमि खास करके श्रमिक इलाका है। इसिक में मिक्र मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध इस सदन में कुछ वातें कहना चाहता हुँ। स्वासकरके जब कोई मिळ मालिक श्रमिकों के उपर अत्याचार करता हैं, तो मजदुर अपने हक-हकुक के छिए लड़ता है। और अपने इक-इकुक के लिए मालिक के सामने दावा रखता है। उस समय वह लेवर कमिश्नर के सामने जाता है। लेकिन मिल-मालिक जब अपने पक्ष की बात देखता है। तभी लंकर कमिश्नर के आफिस में जाना है। अगर मिछ मालिक देखता है कि मजदुर की ज्यादा से ज्यादा दवाया जा सकता है, तो छेवर किमश्नर के आफिस में हजारी चिट्टी देने पर भी नहीं जाता है। आज तक ऐसा कोई कान्न नहीं है, जिसके दारा मिछ माछिक को वाध्य किया जा सके। इस 'तरह से लेवर-मजदुर वेकार हो जाता है-तवाह हो जाता है-भिखारी हो जाता है। और वह अपना कोई दावी वस्छ नहीं कर पाता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय। आपके द्वारा लेकर मिनिस्टर-श्रम मंन्त्री का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हुँ कि ऐसा कोई कान्त बनावें, जिससे मिळ मालिक का वाष्य होकर एछ० सी० के

दफतर में जाना पड़े। आजर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया तो मजदुरों का सर्वनाश हो जायगा।

एक वात की तरफ और ज्यान आकर्षित करना चाहता हुं, वह यह है कि मजद्र अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देकर-चन्दा देकर ई० एस० आई० में जमा करता है तािक अगर वह कभी विमार पड़े या उसका ऐक्सोडेण्ट हो जाय तो उसको इसके जरिए राहत मिले किन्तु वह दुख की वात है कि पैसा जमा करने के वावजुद भी हफतर में चिट्टी आती है कि तुम्हारा पैसा जमा नहीं है। लाचार होकर मजदूर अक कर बैठ जाता है। और इस तरह से मजदूरों का ई० एस० आई० का क्या लाखों करोड़ों की संस्था में मिल मालिक हजम करजाते हैं। मिल मालिकों के द्वारा मजदूरों के साथ न्याय संगत व्यवहार हो और मिल मालिक मजदूरों के हक को दें, इसके लिए मैं गवर्नमेन्ट से अनुरोध करता हं। जो मिल मालिक मजदूरों की गाढ़ी कमाई को हड़ जाते हैं, उनको अपराधी के कटधरे में लाकर खड़ा करना चाहिए तािक उनको मालम हो जाय कि यह गणतन्त्र राज्य है—यह लटेरों का राज्य नहीं है। अव यहाँ जल्म नहीं चलेगा।

वह दुख की वात हैं कि जूट मिछों और दुसरे कारखानों में ए० वी० और सी० सिफट चछता है लेकिन अब कोई मजदूर जरव्मी हो जाता है या उसका ऐक्सीडेण्ट हो जाता है तो हमारे इलाके में कोई ऐम्बूडेन्स गाड़ी नहीं है, जिससे कि वह अस्पाताल लो जाया जाय। मालिकों की ओर से ऐम्बूडेन्स गाड़ी का कोई भी प्रबंध नहीं है। मजदूर भशीन चलाकर, अपना पसीना वहा कर मालिक के दिए घन इकट्टा करता है, किन्तु उसका ऐक्सीडेन्ट होने पर उसके लिए गाड़ी का इन्तजाम नहीं रहता है। इस तरह से जब कभी सीरीएस ऐक्सीडेण्ट हो जाता है, तब मजदूर सड़प २ कर आपना प्राणत्याग देता हैं। मालिकों की ओर से एक भी ऐम्बुलेन्स का प्रबंध नहीं रहता है, जहां मजदुर रात-दिन परिश्रम करके काम करता है। लेकिन वहीं पर मालिकों के कुत्तों तक के लिए टैम्सी था गाड़ी दी जाती है। उनकी आया को चढ़ने के लिए, घूमने के लिए वड़ी बड़ी कारें दी जाती हैं। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी कलंक की वात है—यह देश के लिए सर्वनाश की वात है।

वपाध्यक्ष महोदय, भें आज आपका ध्यान एकवात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि मजदुर जिस लाइन के अन्दर रहता है—जिस कुटिर कोभीतर रहता है, उसे आज भी कुछी छाइन के रूप में पुकारा जाता है। यह कुछी छाइन वृटिश साम्राज्य वादकी देन है। उस जमाने में इसे कुली लाइन के नाम से पुकारा जाता था लेकिन वह दुख-की वात है कि आज जबकि हमारा हेश एक स्वाधीन देश है। तब भी हमारे देश के ही रइने वालों को मिछ मालिक कुली शब्द से संवोधित, करते हैं। मैं इस ओर आपका ज्यान आकर्षित करता हुं और माननीय मंन्त्री महोदय से निवेदन करता हुँ कि यह जो अपराध मूळक शब्द है—लांडित शब्द है—कलंक मरा शब्द है उसे फौरन हटाने का वन्टोवस्त करें। उनके साथ भी मानवता का ज्यवहार किया जाय उनके सामने एक आदर्श का नमुना रखवा जाया।

एक वात की ओर और भी व्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है प्रविडेण्टफण्ड की वात। मजदूर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा प्रभिडेण्टफण्ड में जमा करता है और देश को खुशहास वनाने के छिए खून—पशीना वहाता है। लेकिन मिछ माछि क गवर्नमेण्ट की आँखों में धूस मों क कर मजदुर को धोखा देकर उमका पैसा हड़ गाता हैं। मजदुर केवल तड़प कर रह जाता हैं। मै अम मंन्त्री से दरखास्त करूं गा कि वे इस ओर नजर दें।

देखा जाता है कि मिछ माछिक फैक्टरियों में-कारखानों में जे से हिन्दुस्थान खीभर फैक्टरी-वैठरी कारखाना में कण्ट्राटर-ठेकेदार नियुक्त कर रखा हैं। ये कण्ट्राटर-ठेकेदार मजदुरी को डेट्र हरपया—दो रुपया दई रुपया मजदुरी देकर श्रा काम करवाते हैं और अपना छाभ उठाते हैं। इस तरह से मजदूरों का सर्वनाश करते हैं— मजदूरों का सत्यानाश करते हैं। अब भी यह प्रधा चालू है। मैं लेबर मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करता हुँ कि मजदूरों के साथ जो अन्याय आज हो रहा है, वह अब वन्द होना चाहिए। इसतरह की पोसी अब स्वतंन्त्र भारत में नहीं चलनी चाहिए।

में जिस इलाके का प्रतिनिधि हुं, वहाँ पर एक भी कालेज नहीं है। आपके माध्यम से शिक्षा मंन्त्री से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक कालेज जल्द से जल्द बनाया जाया उस इलाके में २१ मिलें हैं। वहां के माद्र और उनके परिवाबर्ग बमेशा कांग्रेस को समर्थन देते आये हैं। लेकिन वड़े दुरव की वात है जि आज तक वहां पर एक भी कालेज स्थापित नही हुआ। वहां के मजदुरों के वच्चों को पढ़ने के लिए काफी तकछीक छठानी पड़ती है। इसिटिए शिक्षा मंन्त्री से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक कालेज की स्थापता जल्द से जल्द करने की कपा करें।

[ 5-55—6-05 p.m. ]

मुफं कहना तो वह त कुछ था किन्तु समयामाव के कारण नहीं कहया रहा हूँ फिर एक बात और कहना चाहता है। हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाछ के १० हजार प्रामों में दिसम्बर १८७३ तक विअली छगाने की परिकल्पना हाय में छी है। छेकिन अहाँ पर विकर्षी लगी छगाई हुई है वहाँ पर दिन राजमें तीन-तीन-चार-चार

वार विज्ञक वन्द हो जातो है। इससे जानता को तकछीक होती है और इत्पाइन का भी हास होता हैं। इसिछए विज्ञली छगाने के उत्लावा जहाँ पर विज्ञछी लगी छगाई हुई है, उसको सुचारु ते से चछान के लिए कोई ठोस इन्तजाम की छिए। तािक देश का ओर जनता का मठा हो। में विभागीय मंन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस वद इन्तजामी की ओर प्यान हें।

यही कह कर, राज्यपाल महोदय के भाषण क उपर जो धन्यबाद प्रस्ताव इस सदन के सामने रस्ता गया हैं, मैं उसका समर्थन करता हैं।

শীহরে প্রকাশ হালদার । মাননীয় সভাপাল মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের এই প্রিয় মিয়সভার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখতে চাই। স্থার, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে বিগত ভয়াবহ বন্যার পর—মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পেলাম । হাজার ৯শো বর্গ মাইল জায়গা যা বানে ভেসে যাছে সেই ভাসা একটা অংশ থেকে আজকে আমি বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি। কিন্তু স্থার, বাংলাদেশের নিরয় মায়্র্যের ছর্ভাগ্য এই যে কেন্দ্রীয় তথা সরকারী বাজেটে যে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল বাংলাদেশের সাধারণ মায়্র্যের জন্য, তাদের হাউস বিল্ডিং প্রাণ্ট লোন, দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজু পর্যান্ত কেন দেওয়া হছেেন ন তা আমি ব্রুতে পারছি না। তাই আপনার মাধ্যমে স্থার, আমি বলতে চাই যে আজকে দরিদ্র মায়্র্যুকে যদি বাঁচাতে হয় বা প্রামের মায়্রয়কে যদি বাঁচাতে হয় বা প্রামের মায়্রয়কে যদি বাঁচাতে হয় তাহুলে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। স্থার, রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পেলাম যে দপ্তরম্বর্জনির উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমি দপ্তরথানার গিয়ে দেখেছি সেখানে উপ্টোর্থ পড়া হছেছে। তাহলে কি আমি বলব দপ্তরথানার উন্নতি হয়েছে, কাজের উন্নতি হয়েছে গ

আজকে তাই আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যে দিনের পর দিন যেভাবে দ্রবামলা বুদি হচ্ছে এর যদি আলু প্রতিকার না হয় তাহলে আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের বুকে যে কালোবাজারী, মুনাফাথোরী, মজুতদারীর প্রাহ্নভাব দেখা দিয়েছে যেটা বিগত কংগ্রেম শাসনে দেখা দিয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে। যুক্তফ্রণ্ট যথন একক সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে উঠল তথন কলকাতার বাজারে, মফঃস্থল বাজারে বঙ বড জোতদাররা ভীত সম্ভ্রন্থ হয়ে উঠেছিল। আজকে বলিষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠ সরকার এসেছে, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে জানাতে চাই যেসব কালোবাজারী; মুনাফাখোরী আছে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। আমি এবারে অক্ত দমস্থার দিকে যাব। স্থার, আপনি অবগত আছেন যে কান্দি মহকুমা বন্থা বিধবন্ত অঞ্চল। মহকুমাকে বন্তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্ত মান সিং রিপোর্ট করা হয়েছিল, আজ পর্যন্ত সেই রিপোর্ট লাল ফিতার বাঁধনে আটকে আছে কি না জানি না। কাঁন্দি সাব-ডিভিসানের আশপাশে যেসব এলাকা আছে সেই এলাকাগুলিকে ব্যার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মান সিং রিপোর্টকে আভ কার্যকরী করা প্রয়োজন। আমি খড়গ্রাম থানা এলাকা থেকে এসেছি, সেই ৮০ মাইল দীর্ঘ এলাকা বন্যা বিধ্বস্ত হয়ৈছিল। সেথানে যদি একমাত্র বালসা বাধ দেওয়া হত তাহলে কাঁন্দি <u> मरकुमात्र ঐ ৮० मारेल मीर्घ कृषि এलाका तनात्र राज (शत्क वाँठिछ। जामास्त्र कार्निस</u> সাব-ডিভিসান বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল অথচ সেথানে কর্ডনিং আছে। কিন্তু পাশের এলাকায় দেখেছি কর্ড নিং নেই। এর ফলে আমাদের দেশের সাধারণ মাত্র্য অসৎ হয়ে উঠেছে। পাশের এলাকার যেখানে ১৩০ টাকা দরে চাল বিক্রি হয় দেখানে আমার এলাকায় আরো বেশি দরে চাল বিক্রি গ্রয়। আমি নেজন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমগুলীকে অক্সরোধ কল্পতে চাই যে কর্জ নিং যদি করতে হয় তাহলে গোটা বাংলাদেশের বর্ডারে বর্ডারে কর্ডনিং করা হোক, আর না হয় জেলা ভিত্তিক করা হোক। স্থার, আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন কৃষি বিষয়ে কৃষকদের যেসব গ্রুপ লোন দেওয়া হয়েছিল, বিগত বন্যার জন্য সেইসব লোন মুকুব করা হয়েছে। কিন্তু আমি ছঃথের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, যুক্তফ্রণ্টের আমল থেকে আমাদের পশ্চিমবাংলার মৎসজীবী ভাইদের জন্য যেসব লোন দেওয়া হয়েছিল সেইসব লোন মুকুব করা হয় নি। আমি সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই কৃষির উপর যেমন গুকুত্ব দেওয়া হয়েছে, কুটির শিল্পের উপর যেমন গুকুত্ব দেওয়া হয়েছে, তুমনি মৎস চাষের উপর যেমন গুকুত্ব দেওয়া হয়।

পরিশেষে আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এথানে শেষ করছি।

ভাষণকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই ভাষণের উপর যে ধক্সবাদস্চক প্রভাব গৃহীত হয়েছে তা সবাস্তঃকরণে সমর্থন করছি। স্থার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কাঁন্দি সর্বনাশা বন্যায় স্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। বন্যা বিধ্বস্ত বলে যে সমস্ত জেলার নাম ঘোষিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলা তার স্প্রতম এবং সেই জেলার ৫১নং ভগবানগোলা বিধানসভা কেক্সের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ঐ এলাকার শতকরা ৯৫টি থানা কাঁচা বাড়ী বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা গৃহ নির্মাণ অম্পান পাওয়ায় যোগ্য তারা পায় নি। আজ পর্যান্ত ভগবানগোলার ১নং ব্লক এক পয়্রসাও পায়নি, ২নং ব্লক যেটা পেয়েছে, সেটা সমুদ্রে বারিবিন্দ্বং। আমি নিজে দেখে এসেছি এখনও ঐ এলাকার লোক গাছের তলায় কিংবা অন্য বাড়ীতে কিংবা তাঁবুর তলায় থাকছে, আর আমরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে শাততাপ নিয়ম্বিত ঘরে বসে আলোচনা করছি।

#### [ 6-05-6-15 p.m.]

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এই বন্যা বিধবস্ত অঞ্চল সম্বন্ধে। এখানে গরু-বাছুর সব নত্ত হয়ে গেছে। যার ফলে সেখানে সি পি লোন তাতে ক্ষকেরা যে টাকা পায় তাও অতি নগণ্য-সমুদ্রে জল বিন্দুর মত। লোন বা ক্ষমি ঋণ যা পেয়েছে তাও অতি নগণ্য। এইভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাগড়ি पक्षांन मिथारन वहेमन नानका थाका উচিত ছिল किन्छ छ। तहे। जननानाना पक्षांन ए ডিপ টিউবওয়েল বা রিভার পাম্পের ব্যবহাত। হয় নি। বৈহ্যতিকরণের কাজ আজও হয় নি। কতকগুলি স্থালো টিউবওয়েল যা আছে তা আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায়। এই অবস্থায় আজ দেখানে চৈতালি ফসল হচ্ছে না। ভগবানগোলাও কান্তিনগর অঞ্চলে ঐ বিল সংস্কার করে খাল কাটিয়ে যদি জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আরো ৫ হাজার বিঘা জ্মিতে আরো ফ্সল হবে। অপরদিকে এইভাবে মহাম্মদপুর, বানেশ্বর, চুলকাটি পর্যান্ত যদি সেচের ব্যবস্থা হয় তাহলে ১০ হাজার বিণা জমিতে ফসল হবে। আজ সেই অঞ্চলের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত ও হুর্দশায় জর্জরিত। ১০০৮ সালের থাজনা আদায়ের হিড়িকে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যে, ঐ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার থাজনা মুকুব করা হোক। আমি দেখতে পাচ্ছি ্যে আজকে চাৰীর ছেলের। শিক্ষার জন্য যে মাহিনা দিতে হয় তা তারা দিতে পাচ্ছে না। সরকারী 🖁 ও বেদরকারী লোকের। মাধ্যমিক শিক্ষা অবধি স্থযোগ স্থবিধা পাচ্ছে কিন্তু শ্রমিক ও চাধীর ছেলের। তা পাছে না। এই বৈষম্যমূলক আচরণ, এটার আশা করেছিলাম উল্লেখ থাকবে কিন্তু তা না পেয়ে হতাশ হয়েছি। উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সংখ্যা লঘুদের কথা বললে জনসভ্য ও প্রগেশিভ मुननीम नीन त्य कथा तल तिल्ल रुष्टि कदा इत्यस्त ए नचत्व चामि तनत्व हारे त्य এर मःथा-লঘুবা দংখ্যা**ওক ভূলে** গিরে আমরা ধর্মনিরপেক সমাজবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় নাগরিক

হিসাবে যে অধিকার সেই অধিকার আমরা চাই। রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মুসলমানদের উন্নতির কথা আছে। উপাধাক্ষ মহাশয়, মন্ত্রীমগুলীর কাছে বলতে চাই যে এই সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু এসব ভুলে গিয়ে ভবিয়ৎ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদের প্রয়োজনের উপরে আমাদের এ বনিয়াদ গঠিত হয়েছে। সংখ্যালঘু হিসাবে তাঁদের যে সমস্ত হ্রোগ স্থবিধা তা যেন তারা পান এবং বিভেদ ভুলে গিয়ে সকল ভারতীয় এইভাবে যেন কাজ করেন। আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সম্প্রয়পে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় ভারত।

**এ শরদিন্দু সামন্ত**ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত ও সমগন করছি। কিন্ত ছঃধের সঙ্গে এটা বলতে চাই যে রাজ্যপালের ভাষণের তৃতীয় প্রায় পশ্চিমবাংলার যে বিরাট **প্রকল্পে সারা পশ্চিমবাংলা** তাকিয়ে আছে সে সম্পর্কে কেবলমাত্র একটা লাইনে বলা হয়েছে যে ''হলদিয়া প্রকল্পের চারিদিকে উপনগরী স্থাপন''। এই নির্বাচনের পূবে বা ১৯৬৭ সাল থেকে গুনে আস্হিল হলদিয়ায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে কি হচ্ছে, না হচ্ছে মন্ত্রীমণ্ডলী নিশ্চয়ই তা জানেন এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে অবহিত আছেন। কিন্তু তথাপি আমি কতকগুলি জিনিষের দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে যে সমস্ত সরকারী বা Port কর্মচারী কাজ করছেন তাঁরা অত্যন্ত গুনীতিপরায়ণ। সেখানে যে একটা Employment Exchange আছে সেটা একটা হাস্তস্কর। এই প্রকল্পের জন্ম স্থানীয় অধিবাসিরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই, আছে কোলকাতার লোকের। এটা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে এমন সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছেন যাঁরা নিজেদের উদ্বাস্ত সাজিয়ে নিজের ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে যদি একটা তদন্ত করেন তাহ**লে সমন্ত** জিনিষ পরিষ্কার হবে। রাজ্যপালের ভাষণে একটা জিনিষের উল্লেখ নেই সেটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় অধিকাংশ গ্রামের মাফুষ কিভাবে বেঁচে আছে সেই কথা। আমার এলাকার মাফুষেরা হু'বেলা থেতে পায় না, এবং ভাত তো দূরের কথা আটা তারা কিনতে পারছে না। সেথানকার রাস্তাগুলি ১৫।২০ বছর ধরে সংস্কার হয় না। রাস্তায় একমুঠো মাটি ফেলা হয় না। পশ্চিমবাংলায় এমন কোন গ্রাম আছে, যেথানে ১।২ হাত পর্যন্ত জলে চেউ থেলে। এ বিষয়ে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি-মহাশয়ের কাছে একটা দর্থান্ত করায় একজন আমলা থানায় বললেন যে ওঁকে কেন বলছেন আগে আমাদের বলবেন। এটা অতান্ত হঃথের কথা। এই সমস্ত আমলাদের যদি এখন না দেখা হয় তাহলে কাজকর্ম ভালভাবে হবে না। আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অনেক বেড়ে যাছে, কালোবাজারী চলছে। সহরে পুলিশ এর ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু 'গ্রামাঞ্চলে কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা রাজ্যপালের ভাষণে থাকা উচিৎ ছিল। আইন করে এই সমফের check করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের মান্ত্র ঠিকমত থেতে পায় ना, भत्ररा काभफ़ त्नरे, निकावावका त्नरे। याधीनठा नाएव भत्र तमशात करत्रकी श्रारेमात्री স্কুল করে যা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই বলছি সেথানে যদি ক্ষুদ্রশিল্প ও পাদিশিল্প আরম্ভ করা যায় তাহলে অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের কর্মসংস্থান হবে। আমি এইটুকু বলব যে শুধুমাত ভূমি সমস্থার স্থাধান করে গ্রামের মাহুধের সমস্থার সমাধান করা যায় না। জমির শিলিং কমিয়ে আনা হয়েছে কিন্তু যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে জমি দিয়ে সমস্থার সমাধান করা যাবে না। সেথানে যদি কর্মসংস্থান করতে হয় তাহলে এক ফসলা জমিকে দোফসলা করতে হবে। Deep tubewell ও বিহাতের বাবস্থা করতে হবে। এসব যদি চিস্তা না করি তাহলে গ্রামের মামুষ আমাদের যেভাবে সমর্থন করেছে তাদের আশা যদি কিছুটা পূরণ না হয় তাহলে গ্রামের মাছুষের সমর্থন আমরা পাব না। আমি সকলের শেষে বক্তব্য রাথতে গিয়ে এই অন্নরেরাধ

রাথছি হলদিয়ায় যে কর্মসংস্থানের কথা আছে তা মেদিনীপুর জেলা এবং সেথানকার উদ্বাস্তদের কর্মসংস্থানের যেন ব্যবস্থা হয়। কারণ তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে গিয়ে লোকেরা চাকরী করবে আর সেথানকার লোকেরা কর্মহীন হয়ে থাকবে এটা যেন না হয়। জয় হিন্দ।

[6-15-6-25 p.m.]

নীলাক্তিপদ মাঝি ু মাননীয উপাধাক মহাশয়, গত ২৪শে মার্চ মহামাক্ত রাজ্যপাল এই বিধানসভায় যে বক্তব্য রেখেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিনন্দন তাঁকে যে জানান হয়েছে আমি ভাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে সমালোচনা না করে পার্ছি ন।। এই পশ্চিমবাংলায় যেথানে সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করা হয়েছে, মহামান্ত রাজ্যপালের বক্তব্যের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার কথা মোটেই উল্লেখ নেই। এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুর। রয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিও বাকুড়া জেলার দিকে চাই। আমাদের বাকুড়া জেলা চির অবহেলিত এবং চির উপেক্ষিত। তাঁরা যেন বাকুড়া এবং পুকলিয়া জেলার কথা মাঝে মাঝে লেখেন এবং সরকারও দৃষ্টি রাথেন। ছন্তর কম্বর্ম্য যে বাকুড়া বিশেষ করে উত্তর বাকুড়া যেখানে এক ফ্রুলী জুমি আছে তা ড'ফুমলী করতে হবে। এই কাজ্টা করতে পারলে তাহলে কিছটা সমস্তার স্মাধান হবে। ১৯৭২ সালে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের যে সাফল্য এর এক দিকে যেমন রয়েছে র্গন্দিরা গান্ধীর আদর্শের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস, তেমনি অপর্ণিকে আছে যুব এবং ছাত্র সমাজের বিরাট অবদান। তারা বিরাট সম্ভাবনাকে সামনে রেথে এই যুক্তিতে এগিয়ে এসেছিল এই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টকে সমর্থন করার জন্ম। তাই এই সাফল্য এসেছে। তারা আশা করেছে এই সরকাব ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সরকার, পশ্চিম বাংলার মান্ত্যকে একটা স্থায়ী কিছু কবে দেবে। তাদের যে বেকার্ড, তাদের যে সমস্তা অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার যে প্রকট সমস্তা এই সমস্তার একটা মোকাবিলা হবে। সামি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে এবং যবক হিদাবে আশা করেছিলাম মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটা নির্দেশ একট। পরিস্কার রূপরেখা থাকবে। কিন্তু কিছু নেই। পরিস্কার করে কিছু বুলা হয় নি। এখানে বেকার সমস্থার সমাধান হবে এবং গরীবি হঠাও সফল করার জন্ম কাজে নামবো বা কি করে, কবে থেকে সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হবে—সেসব কথা নেই। উত্তর বাকুজার যে সমস্তা রয়েছে তার সমাধান করতে গেলে দামোদর নদ যা বর্ধমান এবং বাকুড়া জেলাকে পথক করে রেখেছে তাকে লিফট পাম্পিং নেশিন দিয়ে যদি কিছু দূরে নিয়ে যাওয়া ষায় তাহলে কিছু সমস্তার সমাধান হতে পারে। আমাদের ওথানে সেচব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। যে সমন্ত ছোট নদী আছে তাকে বাঁধন দিয়ে, রিজার্ডার দিয়ে রাখতে পারি তাহলে কিছু লোক ্সচ বাবস্থার মাধ্যমে কাজ করতে পারে। আমি ছুর্জাগারশতঃ গতবারে নির্বাচিত হতে পারি নি। লোকে বলেছে দীর্ঘ ২৫ বছরে কংগ্রেস কি করেছে? আমি এই অবস্থার জবাব দিতে পারি নি। এবার অবশ্য বিভিন্ন সমস্থার সন্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু জনগণ তাঁদের আশাবাদ ঠিক পৌছে मिस्स्टिन।

আমরা উত্তর দিয়েছিলাম অন্ততঃ সামান্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা যাতে হয় তারজন্ত আমরা নিশ্রয়
চেটা করব। স্মামাদের হাসপাতালের যাতায়াতের পথে যেটুকু অস্ত্রবিধা হচ্ছে ভবিন্ততে যাতে না
হয় সেদিকে নজর দেব। হাসপাতালের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটা কথা বলতে চাই যে
হাসপাতালগুলিতে আজকে প্রহসনের ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালগুলিতে আজকে চরম
হুনীতি চলছে, সেথানে যে সমস্ত গাড়ী দেওয়া হয় সেগুলিকে শৃতি চরিতার্থ করবার জন্ত
ব্যবহা করা হয় এবং সেথানকার কর্মচারীরা বিভিন্ন জায়গায় বেড়াবার জন্ত তা ব্যবহার করে।

হাসপাতালের জন্ম যা-যা করণীয় তা করা দরকার এবং রোগীদের প্রতি যদি বিশেষ নজর দেওয়া না হয়, ঐ রোগীরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে সেদিকে যদি নজর দেওয়া না হয় তাহলে কিছুই হবে না। এরপর অনেক সমস্তা সম্বন্ধ এবং রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, আমি আর তারমধ্যে যাব না, এটুকু আমি বলতে পারি যাতে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর দেওয়া হয় সেগন্ম আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অভ্নেষ্ধ করছি। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্ধন জানিয়ে আমি আমার বক্রব্য শেষ করছি।

**শ্রীমনোরঞ্জন হালদার** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪শে মার্চ আমাদের স্থনামধ্য রাজ্যপাল মহাশ্য যে ভাষণ এখানে দিয়েছেন সেই ভাষণকৈ স্বাগত জানিয়ে আমি আমার কিছ বক্তব্য আপনার মাধামে এই হাউদের মাননীয় সদস্তদের কাছে পৌছে দিতে চাই। প্রথম বক্তব্য হক্তে আমাদের স্থনামধ্য রাজ্যপাল মহাশয় তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন প্রশাসনে আজকে অনেক উল্লেখবোগ্য উন্নতি হয়েছে। আমি একটা স্পেসিফিক একজাম্পল সেট করব, মাননীয় সদস্যদের এবং মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে পৌছে সেটা দিতে চাই। আজ প্রশাসন জোরদার হয়েছে অধাকার করব না কিন্তু উল্লেখযোগাভাবে উন্নতি হয়েছে সেটা বলা যায় না। আমি মগরাহাট পর্ব কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি। আমি দেখেছি ওয়াগন ব্রেকারদের ভয়ে তৎকালীন কর্মচারীরা যাঁবা পুলিশে কাজ করেন তারা সেথানে ঠিক্মত কাজ করতে পারেন নি. ঠিক্মত পাহার। দিতে পারেন নি। তাই সরকার থেকে যখন এম.আর ওখানে পাঠানো হয়েছে তখন এই ওয়াগন বেকাররা ওয়াগন বেক করে মাল লঠ করে নিয়ে গেছে। মগরাহাট প্র কেন্দ্রের ১ঃস্থ জনসাধারণ সেই এন আর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি বি. ডি. ওর কাছে থবর নিয়ে দেখেছি যারা পুলিশে কাজ করে তারা অযোগ্য এবং চুর্নীতিপরায়ণ, যার ফলে এম আর এসে পৌছায় না। তাই আমাদের এলাকার যারা বাসিন্দা, তারা থাছাভাবে ভুগছে। বর্তমানে আপনি জানেন যে চালের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাছে, এম আর যদি ঠিকমত না পায় অর্থাৎ রেশন যদি ঠিক্মত না পায় তাহলে তাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরপর যে বক্তব্য আমি রাখছি সেটা হচ্ছে যে ২৪ প্রগণাকে বন্তা বিধ্বন্ত এলাকা বলে ঘোষাণা করা হয় নি। আমরা মনে করি সরকার যে সমস্ত কর্মচারী রেখেছিলেন তাঁরা যথায়থ তদন্ত না করে এবং তাঁদের অযোগ্যতার ফলেই ২৪ প্রগণাকে বন্ধা বিধ্বন্ত বলে ঘোষিত করা হয় নি। [ 6-25—6-35 p.m.]

তারা ঠিকমত দেখে নি যে সতিই ২৪ পরগণা বন্ধার ধারা বিধ্বন্ত হয়েছে কিনা, আমি আপনার নাধ্যমে এই কথা বলি যে আমি নগরাহাটের বাসিনা এবং এর আশেপাশের কেন্দ্র থেকে ১৬ জন বুখানে হাজির হয়েছি, এখানে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে তাদের এলাকায় প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ গ্রাম বন্ধার ঘারা বিধ্বন্ত হয়েছিল কিন্তু সরকারী আমলা যাঁরা আছেন তাঁরা তদন্ত করেন নি, তদন্ত না করেই রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে ২৪ পরগণা বন্ধার দ্বারা বিধ্বন্ত হয় নি । তাই সরকার বাহাছর এটাকে বন্ধা বিধ্বন্ত এলাকা বলে ঘোষণা করেন নি । যাইহোক আমি মগরাহাটের পূর্বকেন্দ্র তথা ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি যে বন্যায় বিধ্বন্ত হবার ফলে দেখানে যে অবস্থা হয়েছে, দেখানকুর চাষ না থাকার জন্য দেখানে এখন কৃষকদের বাড়ীতে চামের ধান নেই । তাই আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আমার বক্তব্য রাখছি যে আগামী যে ফসল হবে সেই ফসল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থারীতি জি আর বা জেনারেল বিলিফের ব্যবস্থা করেন এবং তারজন্য বি ডি. ও এবং এস ডি. ওর হাতে একটা মোটা টাকার বরাদ্দ করে রাথেন সেই বক্তব্য রাখছি । এর পর যে বক্তব্য রাখছি তা হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরের কথা । শিক্ষা সম্বন্ধারী কর্মচারী কর্মচারী

তাদের কাজের গাফিলতির জক্ত আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। এটা আমি তাদেরই দায়ী কর্ছি যাঁরা ডি. পি. আই এবং ডি. আই অফিসের অফিসাবরা আছেন তাঁদের। তাঁদের অযোগাতার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়েছে। আজকে গাড়াগামের একটা কলেজের প্রিফিপাালকে যদি কোন একটি বিল পাশ করাতে হয় তাঁকে গ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং ৫।৬ দিন ঘোরার পর হয়ত বিলটা পাশ করতে পাবেন না। তাছাড়া ঠিক সময় শিক্ষকরা মাইনে পান না যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভারমার সৃষ্টি হাষ্ট্রে। আমি এটা দেখেতি, আমি নিজে একটি কলেজের অধ্যাপক চিলাম এবং দেখেছি যে প্রফেসবরা ঠিক সময় বেতন পান না। ইউ জি সি, স্থীমও সেখানে চাল করা হয নি। আমি একটি স্থলের সঙ্গেও জড়িত আছি, আমি দেখেছি যে বহু মাস তাদের টিচারদেব মাইনে বন্ধ হয়ে থাকে। তারা যদি মাইনে ঠিক সময় পায় এবং তাদের এই ছরাবস্তা যদি দর করা যায় তাহলে তারা নিশ্চয়ই ছাত্রদের ভাল করে শিক্ষা দেবে এবং উপযক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তলতে পারবে। এরপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রাজাপাল বলেছেন যে শ্রমিকদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে। কিন্তু আমি পাড়াগ্রামের ছেলে, মগরার পর্বকেন্দ্রে আমি দেখেছি যে এখানে এক শ্রেণীর শ্রমিক আছে যে শ্রমিকদের কথা অনেকেই জানেন না। এরা বিভি শ্রমিক। এই বিভি শ্রমিক ভাইদের যে অবস্থা সেই অবস্থাব কথা আমি ইলেকশনের সময় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে তাদের কাছে গুনেছি। গত তিন বৎসাব মগরার পর্বকেন্দ্র থেকে সি. পি. এম. প্রাথী জয়লাভ করেছে, একমাত্র তাদের অস্ত্র চিল এই সব বিভি শ্রমিকরা। সেথানে প্রায় ৫ থেকে ১০ হাজার বিভি শ্রমিক ভাইরা আছে এদেব ্ভাটের দারাই সি. পি. এম. প্রার্থী জয়লাভ করতো। কিন্তু এবারে তারা আমাকে কথা দিয়েছিল, যদি আপনি আমাদের শ্রামিক ইউনিয়নকে রেজিষ্টি করিয়ে দিতে পারেন যার মাধামে তারা তাদের বক্তব্য সরকারের কাছে তার মাধ্যমে রাখতে পারে, এই কথা তারা ইলেকশনের সময় আমাকে অন্তরোধ করেছিল। তাই আমি বিধানসভার সদস্ত হিসাবে, মগর। কেল্রের বাসিন্দা হিসাবে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার সদস্য হিসাবে আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে এই বার্তা পৌছে দিতে চাই যে অনতিবিলমে এই বিভি শ্রমিকদের ইউনিয়নকে রেছে করে নেওয়া হোক যার মাধ্যমে তারা তাদের বক্তব্য সরকারের কাছে রাখতে পারে। স্বশেষে বক্তব্য মাননীয় রাজ্যপাল পঞ্চায়েত সম্পর্কে স্পষ্টতঃ নির্দেশ কিছু দেন নি। এর আশু পরিবর্তন আছে বলে মনে করি। এই সব বাবস্থা আপনি করবেন এই কথা বলে সব শেষে রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং আপনাকে ক্লব্জতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কর্রাচ্চ।

শীশরৎচন্দ্র দাসঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণের প্রতি যে বিজ্ঞবাদক্ষপক প্রস্তাব আছে তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে ত্'চারটি কথা আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভার কাছে রাখতে চাই। আপনাদের যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তারা বাংলাদেশের উমতি ও প্রগতি এবং বাংলাদেশের কোথায় কি সমস্তা আছে সে সম্বন্ধে মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণে ইন্ধিত আছে, বর্তমান মন্ত্রিসভার সিদ্দিলার অভাব নেই। কিন্তু আমার আশহা আছে যে আমারে মনে হচ্ছে আগে আমাদের মন্ত্রিমান্দের উপর এত রকমের প্রেসার আছে যাতে আমার মনে হচ্ছে আগে কাঠান সম্ত্রাটদের যেমন অনেক বেগম থাকতো এবং বহু বেগমের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত না হলেও তালের ছেলেগুলো হতো সেইরকম এত অফিসার নিয়ে তাঁরা কোথায় কি করছেন তাতে ব্রুতে তাঁরা পারেন না।

এ ব্যাপারে আমি কতকগুলি উদাহরণ আপনার সামনে রাথতে চাই। পুরুলিয়া

জেলার ইণ্টিরিয়ারে যে বেকার সমস্তা আছে, সেই সমস্তা সমাধানের জন্ম যে কত্যুর কার্য্যকরী প্রচেষ্টা হবে, সেটা বুঝতে পাচ্ছি না। আমি পুরুলিয়া জেলার লোক, আমাদের পুরুলিয়া জেলা বাংলাদেশের মধ্যে সব চাইতে অনগ্রসর, উপেঞ্চিত এবং অবহেলিত জেলা, সেথানে কোন কিছুই কাজ হচ্ছে না। আমরা আগে বিহারে ছিলাম ১৯৪৬ সালে, নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে এসেছি। আমরা মনে করেছিলাম বাংলাদেশে অনেক জ্ঞানী-বিজ্ঞ স্পপ্তিত লোক আছেন, তাঁদের সাহচর্য্যে নিশ্চয়ই আমাদের পুরুলিয়া জেলার অনেক উন্নতি হবে এবং প্রগতি হবে কিন্তু আমাদের ওথানে কিছুই হয় নি, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি- এক জায়গায় এক সাধু বসেছিলেন। তাঁকে একদিন এক রাজপুত্র গিয়ে প্রণাম করলে তিনি বললেন, তুমি অনেক দিন বেচে থাক তোমার এথা আছে ওথা নাই, থাচ্ছ দাচ্ছ তুমি স্ত্রতে থাক। এর পর আর একজন লোক গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন, সেই লোকটি থুব ধার্মিক, নিষ্ঠাবান, জিতেজিয়, তাকে বললেন তুমি জলদী মর তোমার ওথা আছে এথা যাও—অর্থাৎ তোমার নাই। আর একজন সরল গ্রামবাসী সাধুকে প্রণাম করায় জায়গা হেপায় নাই, হোথায়ও নাই. এ ধারেও নাই ওধারেও নাই। আমাদের পুরুলিয়ার অবস্থাও তাই। বেশী দিনের কথা নয়। একটা উদাহরণ আপনার কাছে রাখছি। গত নির্বাচনের আগে সেথানে কয়েকটি সয়েল ক্রজার্ভেটারের পদ থালি হয়, আমরা চেষ্টা করেছিলাম যাতে সেথানকার স্থানীয় লোক কিছ চাকুরি পায়, আমরা খুঁজতে লাগলাম, যিনি অফিসার তিনি বললেন যে তদ্বির যদি করতে পারেন তো নিতে পারি। আমরা বিভিন্ন মন্ত্রীদের ধরে ৬টি ভাকেন্সী করলাম। কিন্তু সেথানে যে অফিসার আছেন তিনি করলেন কি জলপাইগুড়ি থেকে ৬টি ভ্যাকান্সীতে ৬ জন লোক পাঠিয়ে দিলেন ট্রান্সফার করে, আর ভ্যাকান্সী দেখান হল জলপাইগুড়িতে। তারপর ডি. আই অফিসে বিদেউলী **৫টি কে**রাণীর পোষ্টে লোক নেবার কথা। চীফ সেক্রেটারীর সার্কু লার আছে যে যাঁরা দেকাদে ছিলেন, সেই ছাঁটাই লোকদের সেই পদে নিতে হবে। সেই জায়গায় রাইটাস বিক্তিংস থেকে ২৪ পরগণার ৪ জনকে পাঠিয়ে দিলেন আর একজনকে নিলেন পুরুলিয়৷ থেকে, যাতে বলতে পারেন যে একজনকে নিয়েছেন পুরুরিয়া থেকে। সেখানে ২০টি ব্লক আছে, সেই বুকের এক একটিতে একজন করে ওভারসীয়ার আছে এবং সেই ২০ জনের ১৭ জনই কলকাতা এবং তাঁর স্কুবার্বন এবিয়ার লোক, মাত্র বাকী তিনটিতে আছে পুরুলিয়ার লোক। অথচ সেথানে ৩০০ জন ওভারসীয়ার পাশ করে বসে আছেন, তারপর আই. টি আই. পাশ ছেলে হাজার হাজার সেগানে রয়েছে, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, ঝালদা আই আই টি তে বছলোক পাশ করে বসে আছে যাদের পাম্প মেরামতের কাজে লাগান যায় ব্লকে-ব্লকে। তারপর বিসেণ্টলী আর একটা ঘটনা ঘটেছে ডিদেম্বর মাসে প্রত্যেক ব্লকে একজন করে ফিজিক্যাল অর্গানাইজার নেবার কথা হল। ১৪ তারিথে যেদিন ভোট গুণতি হয় সেদিন তাড়াতাড়ি করে যে অফিসার এয়াপয়েণ্টিং অথরিটি, তিনটি ছেলেকে এয়াপয়েণ্টমেণ্ট করলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, এই ছেলে তিনটিও হুগলী জেলার। অথচ সেখানকার কোয়ালিফায়েড ছেলে ইন্টারভিউ দিলেন কিন্তু তাঁদের নিলেন না।

# [ 6-35-6-45 p.m.]

আমাদের পুরুলিয়। জেলার পপুলেসন ১৬ লক্ষ ১০ হাজার। কিন্তু হংথের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আজকে ৬ বছর যাবং আমাদের পুরুলিয়। জেলার একটি ছেলেও মেডিকেলে বেতে পারে নি। তাহলে কি আমরা বুঝব পুরুলিয়ার ছেলেরা কথনও ডাক্তার হবে না? আমাদের জয়নাল আবেদিন সাহেব সহাত্ত্তি সম্পন্ন ছিলেন, তিনি বলেছিলেন বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিকেল ক্লেজের ফার্ক ইয়ারে যে ৩টি পোষ্ট আছে এগুলি পুরুলিয়া জেলার ছেলেদের দেবেন। তার

কিছুদিন পর আমরা ডিজল্ভ হয়ে গেলাম, মন্ত্রীরাও চলে গেলেন। তারপর দেখা গেল প্রিন্সপ্যাল, মেডিকেল কলেজ তাঁর এক ভাইপো ছিলেন ডেণ্টাল কলেজে তাকে ওথানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর দেখা গেল সাউথ ইস্টার্ব রেলওয়ের চিফ মেডিকেল অফিসারের পি. এ যিনি থাকেন বরাহনগরে তাঁর একটা ছেলে ছিল ভেটিনারি কলেজে তাকে একটা পোস্ট দেওয়া হোল। তারপর আবার দেখা গেল মেডিকেল কলেজের একজন প্রফেসর যিনি মেডিকেল বোর্ডের একজন মেশার তার ভাইয়ের ছেলে যিনি ছিলেন ডেণ্টাল কলেজে তাকে সেথানে নেওয়া হোল। এই অবস্থা যদি চলে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে, পুরুলিয়া জেলার একটি ছেলেও ডাক্তার হতে পারবে না। সাধারণতঃ ফরটিফাইভ, ফিফটিফাইভ পারসেণ্ট মার্ক থাকলে এয়াডমিশন হয়। কিন্তু আফি আপনাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ রাথছি ১টি ছেলের সেভেটি পার্দেণ্ট মার্ক ছিল এবং তাকে ভর্তি করাবার ব্যাপারে আমরা এ্যাপয়েটিং অথরিটির কাছে যত্ন করতে বাকী রাখিনি কিন্তু কিছুতেই তার এ্যাডমিশন হোল না। তাহলে কি আমরা বুঝব আমাদের পুঞ্লিয়া জেলার ্ছলেরা কেউ কথনও ডাক্তার হবে না ? এর চেয়ে হুর্ভাগ্যের কথা আরু কি আছে। আমার বলার সময় আর নেই, সময় পেলে পুরুলিয়া জেলার অনেক কথা আমি রাথব। আমি চিফ্ছইপ মহাশয়কে ক্বতজ্ঞতা জানাই কারণ বৃদ্ধ ট্রাই করে তিনি আজকে আমাকে বলবার স্থযোগ দিয়েছেন। আমি আপনার মাধ্যমে তাঁকে ক্বতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**এশিভদল মাহাভো**ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্তবাদস্টক প্রস্থাব এসেছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে গু'একটি কথা আমি বলতে চাই। আমি পুক্লিয়া জেলা থেকে এসেছি এই বিধানসভায়। রাজ্যপালের ভাষণে পুক্লিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কি**ন্ত** বিস্তারিত কর্মস্চীর কথা নেই। আমি বিশেষ করে এই প্রসঞ্জ পুঞ্লিয়ার ভূমিহীনদের কথা এবং জমির পারিবারিক সীমা সম্বন্ধে ছ-একটা কথা বলব। পুক্লিয়া সম্পূর্ণ অহ্মত এবং পশ্চাদপদ জেলা। পশ্চিমবাংলার অক্তাক্ত জেলার সচ্চে যদি পুক্লিয়ার তুলনা করি তাহলে দেথব এথানে যথন ঝরা ওথানে তথন থরা। পশ্চিমবাংলার ্র অক্তান্ত জেলায় যথন দেখি শস্ত-শ্রামল। বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্র তথন আমাদের ওথানে দেখি ধূলিবুদরিত দ বিস্টার্ব মাঠ। আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এই অক্তমত এবং পশ্চাদপদ জেলাকে পশ্চিমবাংলার অক্তান্ত জেলার সধ্যে একইভাবে রাখা ংয়েছে এটা অত্যন্ত ছঃথের কথা। এখানে একটিমাত্র ফসল জম্মে এবং সেই ফসল জ্যাবার ক্ষেত্রেও দেখছি আমাদের সম্পূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় অর্থাৎ বিধাতা যদি আমাদের উপর রুপাদৃষ্টি রাখেন তাহলেই ফসল পাব, নতুবা আমাদের ছভিক্ষের কবলে পড়তে <sup>দ্</sup>বে। এবারে আমি জমির পারিবারিক সীমা সম্বন্ধে কিছু বলব। জমির পারিবারিক সীমা নি**র্ধা**রণ করা হ**য়েছে কিন্তু** আমর। দেখছি উদ্**তু** জমি বাদে যে জমি থাক**ছে সে**ই জমির গুণ পশ্চিম-াংলার অক্যান্ত জেলা থেকে ভিন্ন।

বেমন উদাহরণ স্বরূপ আমি বলি যে পশ্চিমবাংলার অন্ত জেলাগুলিতে একই পর্যায়ের জমি দথতে পাওয়া যায় বা গুল এবং প্রকৃতি একই রকম কিন্তু আমাদের ঐ জেলাতে আলাদা। যমন বহাল রয়েছে, কাঙ্গালী রয়েছে, বাজ রয়েছে, ডাঙ্গা গড়া রয়েছে, এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণাতে মামাদের জমি বিভক্ত। তাছাড়া জমি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রস্তর এবং কল্বময়। সেই জন্ত আমি শীকার মহাশয়ের মাধ্যমে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে দাজিলিং জেলার জন্ত যেমন সিলিং ধকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই রকম আমাদের জেলাকেও যেন এই সিলিং-এর আওতা থেকে দি দেওয়া হয়। আমার আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে রাজ্যপালের ভাষণে দেওলাম যে এক হাজার

দকে বৈছ্যতীকরণ করা হবে, আমাদের জেলাতে কটা গ্রামে করা হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত यूठी त्नहें। किन्न आमि वनता विद्याजिक भाषा धवर आत्नात्र जन्न आमता विद्यार हारे ना, गारमुत श्रास्य यारमुत श्रुत्म काशु एतरे, श्रामवाशीरमुत थावात मरश्रान त्नरे, स्थारन जामत्। ত একটা ফদল ফলছে, ছটে। ফদল ফলিয়ে তুলতে পারি বৈত্যতিক পাম্পের সাহাযো, এটা মি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা কণা বলতে চাই স্বাস্থ্য গগ সম্পর্কে। অবশ্য আপনারা সকলে জানেন না যে পুরুলিয়াতে কুষ্ঠ রোগের বিশেষ প্রকোপ ছে। কিন্তু কুঠ রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্যকভাবে পুরুলিয়াতে নেই। যদিও পুরুলিয়ায় টা হাসপাতাল আছে কিন্তু পুরুলিয়া জেলার মফঃস্বলে যাতে এই কুষ্ঠ রোগের স্বাস্থ্যকেন্দ্র লা হয় তার জক্ম আমি বিভাগীয় মিষ্ক্রমহাশয়কে অন্সরোধ করবো। চতুর্থতঃ আর একটা কথা তে চাই যে বাস্তবিক আমার পূর্বে আমাব বন্ধুও বলেছেন পুরুলিয়া জেলা থেকে সাধারণতঃ যে ত্ত অধস্তন কর্মচারীদের নিয়োগের জন্ম ইণ্টারভিউ দিতেহয় তাদের কলিকাতার রাইটাস*্* ল্ডংসে নিয়ে আসাহয়। আমি অন্তরোধ করব যে অন্ততঃ অধস্তন কর্মচাহীদের ইণ্টারভিউ-জন্ম কলকাতায় ডাক। উচিত নয়, কারণ তার। প্রধাট জানে না এবং কলকাতা সম্বন্ধে তাদের ক ধারণা থাকে না, অফিস কোথায় তাও তঃরা খুঁজে পায় না। সেজন্ম উচ্চন্তরের কর্মচারী । রয়েছে তাদের আপনার। এখানে ডাকতে পারেন কিন্তু অধস্তন কর্মচারীদের যাতে সেই নাতেই ইণ্টারভিউ হয়, সেই ব্যবস্থা করবাব জন্য অহুরোধ জানাচ্ছি। সর্বশেষে রাজ্যপালের াণের উপর যে ধক্সবাদজ্ঞাপক প্রাফাব এসেছে তাকে ধক্সবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য করছি।

**এ) পঞ্চানন সিনহাঃ** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মহামাত রাজ্যপাল যে মনোজ্ঞ ণ এই সভায় রেথেছেন এবং তার সমর্থনে যে ধ্যুবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এই সভায় আনীত হয়েছে মামি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি ত্রুটি বিচ্যুতি যা ভাষণের মধ্যে ্য করেছি তার কথা খুব সংক্ষেপে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে না রেথে পাচ্ছি না। ।র। স্থলরবন এলাকার মাত্র্য, স্থলরবনের নাম গুনতে হয়ত খুব স্থলর এবং অনেকেই স্থলরবন ার্কে আকৃষ্ট হন। কিন্তু খুব আক্ষেপের কথা, খুব ছঃখের কথা যে চির অবহেলিত এই স্থন্দরবন ব্চমান কাল ধরে যাকে আমরা অনেক সম্য বলতাম সমগ্র বাংলাদেশের শস্তভাগুরি বা পশ্চিম-লার শস্তভাপ্তার তার উন্নয়নের যে প্রয়োজনীয়তা একটু রয়েছে, তার উন্নয়নের বিশেষ যে টা ওক্ত আমাদের জাতীয় জীবনে রয়েছে, এর উল্লেখ পর্যান্ত রাজ্যপালের ভাষণে আমরা খাও দেখতে পেলাম না। গত বছর আমাদের কোয়ালিশন সরকারের আমলে তথনও রবন এলাকার বাস্থী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এই হাউসে এসেছিলাম, সেই সময় ্যপালের যে ভাষণ সেই ভাষণের মধ্যে পুরুলিয়া, হলদিয়া এবং উত্তরবঙ্গের সঞ্চে সঙ্গে স্থলরবনের নে করা হবে অন্ততঃ এই শুভ ইচ্ছার কথা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত ছিল। আমরা হতবাক যাচ্ছি, আমাদের নৃতন সরকার যথন নৃতন আশা ভরসা নিয়ে অসংখ্য কোটি কোটি মাছষের ্য যে একটা নৃতন প্রেরণা, অভূতপূর্ব একটা উৎসাহের সঞ্চার করতে পেরেছে তথন আমরা রবনের অধিবাসীরা ঐ অহলেথৈর কারণে বিক্ষুর হয়েছি।

#### 45—6-53 p.m. ]

তথন স্থলরবনের অধিবাসী আমরা অত্যন্ত ক্ষুত্র হয়েছি, অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি এবং জদেরকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি। আজকে এই ব্যথা-বেদনা আপনার মাধ্যমে বান মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌছে দিতে চাই। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে স্থলরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বলে একটা বোর্ড তৈরী হয়েছে।
তথন তার কার্যাকলাপ আমরা দেখেছি, কয়েকটা নারকেল চারা লাগিয়েই শেষ। চারাগুলির
য়য়ের কোন বাবস্থা হল না—অয়য়ে তা শুকিয়ে মারা গেল। এতেই স্থলরবন উন্নয়ন হয়ে গেল।
তারপর যুক্তফ্রণ্ট এলো, কোয়ালিশন সরকার এলো কেউই সময় পান নাই, স্থলরবনকে
স্থলর করতে। অবশেষে আজ এক মজবৃত সরকার এসেছে। স্থলরবনের এক প্রান্ত থেকে
অপর প্রান্ত ১৫।১৬টি নির্বাচন কেন্দ্র আছে এর মধ্যে এক সাগর কেন্দ্র ছাড়া আর সমস্ত কেন্দ্রেই এবার কংগ্রেসের পতাক। উদ্ভান। হিললগঞ্জ আমার মোর্চার শরিক সি পি. আই-র
দথলে। এরই প্রতিদান কি স্থলরবনবাসারা এইভাবে পেল। স্থলরবনের উন্নয়ন বিষয়ে মামুলী
সিদিছোর কথা প্র্যান্ত এই ভাষণে উল্লেখ থাকলো না। এই ক্রটি সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলী অবহিত হোন।

স্থানরবন সমস্যা একটা জাতীয় সমস্যাক্ষপে পরিগণিত হোক। রাজ্যসরকার যেন কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই ভাবে উদ্বৃদ্ধ করেন।

আমি বাসন্থী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি। যেথানে ২৫ বছরের মধ্যে একটি হেলথসেণীরও গুপিত হয় নাই। আমার নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ছটি ব্লক রয়েছে। সেথানে একটিও প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার বা সাবসিডিয়ারী হেলথ দেণ্টার নাই। আগামী ৫ বছরের মধ্যে যেন ৬টি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার ও ৪টি সাবসিডিয়ারী হেলথ সেণ্টার স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। বাস্তবে না হলেও যেন কাগলপত্রে তার মঞ্জুবীর ব্যবস্থাটুকু হয়।

আমরা একটি জিনিস ভাবতে পারি না—আমার এলাকা কলকাতা থেকে মাত্র ২৮।৩০ মাইল দর। যেখানে আজ্ও পানীয় জলের কোন স্থবাবজা নাই। যেখানে কোন Agriculture farm নাই, বিদ্যাৎ নাই, এমন কি সেচ বলে কোন ব্যবস্থা নাই। সেই এলাকার মান্ত্রের ঘরে নিতা ব্যবহাণ্য জিনিষ বলতে যা বুঝি তাও প্রয়োজন মাফিক কিছুই নাই। আমার বেশ মনে প্রছে গত বংসর কোয়ালিশন সরকারের আমলে স্থলারবনে Starvation ছিল গরে ঘরে। এক হাজার—মুহজুন মাতুষ্ও খ্যুরাতি সাহায্য পাচ্ছিল না। আমাদের তৎকালীন রিলিফ মন্ত্রী ঘিনি, এখন পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদীতারাম মাহাতো তিনি অনেক দুর প্রয়ন্ত আমার এলাকায় আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন interior-এর দিকে যেখানে কোন মন্ত্রী দরের কথা একজন এম এল এ কথনো দেখানে যান নাই। তিনি দেখেছেন, দেখানকার সব দরিদ শাদিবাসী মধ্যবিত্ত মাত্রষ সব দলে দলে এসে মাঠে মাঠে খাতের সন্ধানে যেন হুম্ভি খেয়ে পড়েছিল। উনি তাদের ছদশা প্রচক্ষে দেখলেন, কি থেযে তারা বাচে। ঘাদের মত এক রক্ষ গাছের মূল বার স্থানীয় নাম চুঁচকো, তারা থেয়ে জীবন ধারণ করে। সেই চুঁচকোর মূল তিনি সপে করে নিয়ে এসে রাইটাস বিলডিংসের আমলাদের দেখিয়েছিলেন। তারপর কিছুকালের জন্ম গরীবরা কিছু বেশী থয়ব।তি সাহায্য পেয়েছিল। আমরা 5% জি. আর. তথন পেয়েছিলাম, যা আমরা দীর্ঘকাল পাই নাই। আজও সেই ভয়াবহ অবস্থা সেথানে চলেছে। আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি।

ল এও অর্ডার ইত্মর উপর গর্ববোধ রাজাপালের ভাষণে পাই। অবশ্য শহরে সন্ত্রাসের রাজত থতম হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের স্থানরবনের বিভিন্ন এলাকায় বংসলা, নফরগন্ধ, ঝাড়থালি রিজার্ভফরের সংলগ্ন কলোনী ইত্যাদি জায়গায় শহর থেকে উথপহারা তাড়া থেয়ে গিয়ে আশ্রম নিয়েছে। আমি তিন দিন ইতিমধ্যে দেখানে ঘুরে এসেছি— সেধানে নানারকম আওয়াজ শুনেছি, ভ্-কম্পন অন্থভব করেছি, সীমান্ত এলাকায় explosion-এর শব্দ, high dynamite-এর শব্দ আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। থানার পুলিশ ছুর্গমতার কারণে স্কল সময় দে স্ব জায়গায় পৌছাতেও ঠিক সময়ে পারেন না। বে-আইনি

আশ্বের ছড়াছড়ি, ঐ স্থন্ধরবন এলাকায়। যেথানে ডাকাতি, যেথানে চুরি, যেথানে দিনের পর দিন দলবদ্ধভাবে চলছিল, ঠিক আগের মত না হলেও সেই জিনিষ এখনও চলছে। এখানে কলিকাতা মহানগরী থেকে সন্ত্রাসকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেও, ঐ সব ইনটিরিয়র জায়গা থেকে এখনও তা নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি।। আমি স্থার, আর একটা কথা বলব যে, আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী চিকিংসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক স্থযোগ স্থবিধার আশ্বাস দেন, কিছু আমরা স্থন্দরবনের অধিবাসীরা সবক্ষেত্রেই বঞ্চিত হই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সেথানকার প্রতিনিধি হিসাবে আবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন এই বিষয়ে একটু সদয় এবং সন্তুদয় হন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার আর একটা কথা এইমাত্র মনে পড়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের জেলায় চাযের গরু-মোষ ইত্যাদি পাইকারী হারে মরছে, সেথানে একজন ভেটেরিনারী স্থাফ আছে কিছু কার্যক্ষেত্রে তাদের পাওয়া যায় না। সেথানে লোকেদের জিক্তাসা করলে, বলে বাবু ভেটেরিনারী অফিস আছে, সাইনবোর্ড ঝুলছে কিছু সেখানে লোক নেই। সেইজন্ত আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পশুপালন মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অমুরোধ করছি যে, স্থলরবনের চাযের জন্তু গরু, মোষ না থাকলে, সেথানে ট্রান্টর নিয়ে গেলেও চাষ করা সম্ভব হবে না। এই বিষয়ে কিছু এমারজেশী ব্যবহু। করবেন। এই কথা বলে আমি আপনাকে ধজবাদ জানিয়ে আমার বক্রব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 1 p.m. on the 4th April, 1972.

#### Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-53 p.m. till 1 p.m. on Tuesday, the 4th April, 1972, at she Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the th April, 197', at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 14 Ministers, Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State 3 Deputy Ministers and 209 Members.

1.00-1.10 p.m.]

জীপোক্তম চক্তরজী: মি: স্পীকার, সারে, অন এ পয়েট অব অর্ডার—ভারতবর্ষের গ্রাম বাংলায় যেখানে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে সেই গ্রাম বাংলায় যে সমস্ত গরীব মাত্রুষ আছে তাদের কথা মাননীয় সদ্ভাদের সামনে, মন্ত্রিমহোদয়দের সামনে, যেসব সদ্ভারা বলবেন, তাদের ছুরবস্থার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এই গণতাল্লিক সরকারের উপর মাননীয় সনস্তাদের আস্থা আছে কিন্তু অত্যন্ত ত্বংখের সঙ্গে জানাচিছ যে, যে সমস্ত সদস্ত গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রাত থেকে এসেছেন তাদের গুরুবস্থা যদি আপনি নিজের চোথে দেখেন তাহলে নিশ্চয় আপনার চোথ দিয়ে জল প্তবে। এথানে অনেক সদস্ত আছেন যাঁদের জামার ঠিক থাকে না। বিভিন্ন চোর, চুয়াচোর যারা খুরে বেড়াচ্ছে তাতে তাদের টাকা,পয়দা,জামা,বই দব হারচ্ছে তাদের একটা টেবিল নাই, চেয়ার নাই – একটা ঘরে সাত, আট জন সদস্য থাকেন। এ অবস্তায় গ্রামবাংলার ক্পা তারা নিশ্চয় চিন্তঃ করতে পারবে না। তাই আমি সদস্তদের পক্ষ থেকে অন্তরোধ করছি এবং অধাক মহাশয় আপনাকেও অনুরোধ করছি এই সমন্ত সদস্তদের দিকে আপনি দৃষ্টি দিন। মন্ত্রি-মহোদয়রা যাঁবা আছেন তাঁদের জন্ম স্থলর ফ্রাট-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এথানে যে সমস্ত সদস্থরা উপস্থিত আছেন আমাদের মন্ত্রিসভার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁদেরকে বলছি যে যাঁরা গ্রাম বাংলার কথা বলবেন, দরিদ্র মান্তুষের কথা বলবেম তাঁদের দিকে আপনার। দৃষ্টি দিন। আমি বিশ্বাস করি না ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে আছে কিনা যেখানে এম. এল. এ-রা এই রকম অবস্থায় शिक्न।

Mr. Speaker: Of course there is no point of order in it. আপনি যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর্লেন এবং এ বিষয়ে পার্লামেন্টারী এ্যাফেরার্সের মন্ত্রী আছেন ও অক্তান্ত

মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আছেন তাঁদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনেক সদস্য আমার কাছেও বলেছেন তাঁদের থাকবার অস্কবিধার কথা। একথা অবশুই ঠিক। ভারতবর্ধের বিভিন্ন জারগায় মাননীয় সদস্যদের এগাকমডেসনের জন্ম, থাকার জন্ম সরকার তরফ থেকে কোয়াটারের বন্দোবন্ত আছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় সে রকম কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের পার্লামেন্টারী এগাকেরাসের্বি যিনি চার্জে আছেন তিনি আমাকে আখাস দিয়েছেন, কথা দিয়েছেন— তিনিও ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে থক্তাপুর থেকে আসছেন ডেইলি। এই হাউসের সভ্য অনেকে আছেন যাঁরা গ্রাম বাংলা থেকে আসছেন। হোটেলে এগাকমডেসন নাই। তাঁদের এখানে কাজ করতে হয় প্রাকটিক্যালি। সেজন্ম তাঁদের নিশ্চিন্ত মনে থাকবার ব্যবস্থা করা উচিত। সেজন্ম আমি আপনার কথা আর একবার শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি নিশ্চয় এ বিষয়ে চিতা করছেন। এই অস্কবিধা দীর্ঘ দিনের। তিনি এ বিষয়ে নজর দেবেন এবং যা বিহিত ব্যবস্থা হওয়া উচিত তা তিনি নিশ্চয়ই করবেন আশা করছি। আমার ত্রফ থেকে তাঁকে অন্তরোধ করছি আমার সদস্যদের যে অস্কবিধা সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে যতগুলি রোসডেন্সের দরকার তা করে দিন। আমি আশা করি তিনি এ দিকে নিশ্চয় নজর দেবেন।

শ্রীআনন্দর্গোপাল মুখার্জা: নাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিধানসভার একজন পুরাতন সদস্য হিসাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনার পুবে যিনি স্পীকার ছিলেন বা তাঁর পুরে যিনি ছিলেন বহুবার এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যদি আপনি বিধানসভার সদস্যদের অবগত করাতেন যে কবে নাগাদ সরকারের কাছ থেকে একটা স্থানিদিই ব্যবস্থা কি হতে পারে জেনে তিনি জানাতেন কারণ রাইট অব প্রিভিলেজ বা কাইটেডিয়ান হচ্ছেন আপনি কাজেই আপনি জানাতে পারবেন তাহলে আমরা একান্ধ বাধিত হতাম।

মিঃ স্পী শ্র: এথানে মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত নেই। Parlimentary Affairs-এর যিনি মন্ত্রী তিনি আছেন তাঁরা যেন এটা চিন্তা করে ছই-এক দিনের মধ্যে হাউসকে জানান তাহলে হাউদের সদস্যগণ উপকৃত হবেন এবং আদিও উপকৃত হব। Parliamentary Affairs-এর মন্ত্রী এবং অন্তান্থ মন্ত্রী যাঁরা আছেন তাদের আমি সেই অন্থরোধ করছি। তাঁরা বসে চিন্তা করে এই সম্পর্কে অন্তান্থ সদস্যদের যদি বিহিত করেন এবং এইটুকু আশ্বাস দেন তাহলে সকলে খুসী হবেন; একথা আপনাদের তরফ থেকে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়দের কাচে করছি।

শ্রীনরেশ চাকী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কেন না আমি পরিকারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় মন্ত্রীদের গাড়ী আছে তারা ভালভাবে যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু যেসব সদস্তরা তুরত্বান্ত থেকে আসেন এবং কলকাতার ত্বিসহ যানবাহনের ফলে তাদের জীবন ত্বিসহ হয়ে উঠছে, এদের যাতায়াতের জন্ত স্থানিদিই ব্যবস্থা করতে পারলে আমার মনে হয় অনেক সদস্তেরই স্থবিধা হয়। আমি এ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মন্ত্রিমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেন না যাতায়াত করার ক্ষম্ত মানমীয় সদস্তরা Taxi পান না, Taxi driver-রা যেতে রাজী হয় না। যাব শিয়ালদা নিয়ে বায় থিদিরপুর। বাসে, ট্রামে বাছড় ঝোলার মত জীবনের ঝু কি নিয়ে সকলে চলছে। কাজেই এই বিষরে যাতে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেজন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রী সুত্রত মুখার্জী (১): মাদনীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় কিছু কিছু সদস্য তাদের অস্ত্রিধার কথা বলেছেন। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জানি কারণ আমি গতবারেও M. L. A. ছিলাম থুব অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়। সেথানে থাকবার ব্যবস্থা শুধু M. L. A. নয় অন্ত সাধারণ মাসুষও সেথানে থাকতে পারে কিনা সন্দেহ, কাজেই মিদ্রসভার পক্ষ থেকে এটার ব্যবস্থা করা

চিত। কারণ আমি জানি ভারতবর্ষের এমন কি কাশ্মীরের মত ছোট ছোট রাজ্যে M. L. A.-র থাকা এবং তাদের বিভিন্ন রকম পড়াশোনার ইত্যাদির স্থযোগ-স্থবিধা আছে, একমাত্র পশ্চিম-ত্র এমনও সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। গত বছর একটা সান্তনা ছিল যে Stable Ministry হরে না তরাং Stable থাকার বাবস্থানা হয়না হল। কিন্তু এ বছর Stable Ministry হয়েছে বলে মার ধারণা। স্বতরাং সেই ব্যবস্থা হাওয়। উচিৎ। আমি মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেলাম এবং একটা অন্তরোধ করেছিলাম অন্তঃপক্ষে ২টি জিনিষ করা হোক। ১টি হচ্ছে থাকার যাবস্থা, অপরটি হচ্ছে বহু দরিদ্ধ M.L.A. আছে যাঁরা এত পয়সা দিয়ে ওথানে থাকতে পারে না। থানে এমন অনকে আছেন যাঁরা সরাসরি ছাত্রজীবন থেকে এথানে অংশ গ্রহণ করেছেন, গাবতঃই প্রতিদিন ১৫ টাক। করে ধরচ করার মত অবস্থা তাদের নেই। আমি স্পীকারের ধামে অন্তরোধ করছি যে এই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রিমহাশয় এই ব্যাপারে যেন দৃষ্টি দেন এবং ধানকার ভাড়া যেন কমিয়ে দেন, যদি free করতে পারেন তাহলে ভাল হয়, তা না হলে অন্ততঃ মিয়ে দেবার বাবস্থা করুন।

দিতীয়তঃ আমি অত্যন্ত ছঃশিত যে ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এখানে নেই, কিছু সদস্ত লেন মন্ত্রীদের থাকার ব্যবস্থা কিছু বেশী বেশী হয়েছে। সেটা আমি জানি না তবে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের থানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেথানে কোন মন্ত্রী থাকতে পারে না, পাথী থাকতে পারে। ছোট ছোট ২০ থানি কামরা দেওয়া হয়েছে, স্তরাং তাদের ব্যবস্থা যথেই হয়নি বলাই বাশ্বনীয় দের আলাদা কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানি না তরে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে হয়নি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister-in charge of the Dept. is making a tement just on the point.

-10-1-20 p.m. 1

শ্রীআবত্তল বারি বিশাসঃ তার, অন এ পরেণ্ট অব অর্ডার, আমি গতকাল একটি বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং আজকে আবার ব্রপ্রতি মাজসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি। আমাদের বিধানসভার মাননীয় সদস্তরা রাত্তিবেলা টেনবোগে বাতায়তে করেন তথন তাদের উপর এ্যাটাক করা হচ্ছে এবং আমি গতকাল কলিং টেনসনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভা তথা সরকারের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করেছি।

মি: **স্পাকার**: এ বিষয়টা আগে শেষ হয়ে যাক তারপরে আপনি বলবেন।

্রীস্থধীর চঞ্জ বেরাঃ মিঃ স্পীকার, স্থার, ঐ ব্যাপারে আমারও একটা বক্তব্য আছে। মিঃ স্পীকার: Mr. Bera, please take your seat

Shri Gyan Singh Sohanpal: Mr. Speaker, Sir, I share the views ressed by the honourable Members of this House on this subject. In fact 1 are aware, Sir, that I am also a victim of the same sufferings. Government ully aware of the difficulties. It is really unfortunate that after so many are of independence we have not been able to provide suitable accommodation the hohourable Members. The matter is receiving serious attention of the renment and we let the House know soon.

**শ্রীআবস্তুল বারি বিশ্বাসঃ** স্থার, আমার পয়েণ্ট অব অর্ডারটা আগে শুহুন, তারপরে আপনি বলবেন। আমার পয়েণ্ট অব অর্ডারটা খুব শুকুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সেইজন্ম আশি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা তথা হাউসের সমস্ত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

Mr. Speaker: Mr. Biswas you are a senior Member of this House. According to rule you have to give a notice to raise any matter. If you have anything to say, regarding privilege please table a privilege motion which I will consider.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের কর্মস্টাতে অগ্রসর হবার আগে আমি আইনসভার সদস্তদের একটি অধিকারগত ছোট্ট প্রশ্ন আপনার কাছে রাখছি। স্থার, আপনি জানেন এবং বোধ হয় সমত সদস্তদেরও এটা জানা আছে যে নিয়ম আছে আইনসভা যথন চলবে মন্ত্রীরা তথন কোন গুরুত্বপূর্ণ পালিসি ষ্টেটমেন্ট, সরকারের নীতি সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আইনসভার সদস্যদের সামনে না করে বাহিরে করবেন না। হয়ত অনেকের এটা থেয়াল নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাছে যে আইনসভা চলাক।লীন মন্ত্রীরা গুক্তপূর্ণ পালিসি সংক্রান্থ বাহারে ঘোষণা করছেন। কাগছে এটা আমাদের পড়তে হছে এবং ঠিক রাথছেন না ভূপ রাথছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। আমি এটা কোন অভিযোগ হিসাবে তুলছি না, আপনার মারফতে এটা গুধু মন্ত্রীদের শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আহনসভা যত ক্ষণ চলবে ততক্ষণ প্রশিস সংক্রান্থ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা অহিনসভার সামনে না করে বাহির করবেন না।

মিঃ স্পীকারঃ মিঃ মুখাজি আপনি যেটা পয়েণ্ট আউট করেছেন ,সটাই নিয়ন এবং নিশ্চয়ই মন্ত্রীসভার সদক্ষদের বিধানসভা চলাকালীন যদি তাঁদের পালিসি ট্রেটনেণ্ট করতে হয় তাহলে আমাদের হাউসের মাননীয় সভা যাঁরা আছেন তারাই সেটা প্রথম শুনবার অধিকারী এবং এখানেই সেটার এগানাউন্সনেণ্ট হবে এবং এই নিয়মই অক্তস্ত হয়ে এসেছে এবং এটাই হওয়া দরকার। আমার মনে হয় মন্ত্রীমগুলী এবিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেবেন।

#### OATH OR AFFIRMATION

Mr. Speaker: Hon'ble Members, if any of you who have not yet made an oath or affirmation of Allegiance, may kindly do so.

#### STARRED QUESTIONS

(to which written answers were laid on the table)

## শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন

\*>৩ (অন্নুমোদিতপ্রশ্ন নং \*৭)। শ্রীঅশ্বিনী রায় ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহ পূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, বর্তমান মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ হারে শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি ( এডুকেশনাল রিকর্মস ) পরিবর্তনের ( সংস্কার ) কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন; এবং
  - ( খ ) সত্য হইলে, এ বিষয়ে সরকার এ পর্যন্ত কতত্বর অগ্রসর হইয়াছেন ?

# श्रीय ठाइम तरमा भाषाय :

- (क) এই সম্বন্ধে সরকার এখনই কিছু বিবেচনা করছেন না।
- ( খ ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী আখিনী রায়ঃ বিষয়টি অত্যক গুরুত্বপূর্ণ এবং এ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, বিশৃষ্খলা আছে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় এই যে বিশৃষ্খলার স্বাষ্ট হয়েছে এটা সম্বন্ধে আপনি কি কিছু বিবেচনা করছেন না এবং এটা আর্জেন্সী হিসাবে,জরুরী হিসাবে তাড়াতাড়ি বিবেচনা করবেন কিছ

শ্রীমৃত্যুপ্তায় বল্ক্যোপাধার: — বিবেচনা করবার জন্ম সবরকম প্রস্তৃতি নেওয়া হচ্ছে এবং 
য়্বাসন্তব শীল্প বিবেচনা করা হবে।

শ্রী অশ্বিনী রায়ঃ উচ্চ নাধানিক পরীক্ষাগুলির ব্যাপারে বত্দূর জানি যে এই ব্যবস্থাপনার ভেতরে অধিকাংশ শিক্ষক গার্ড দেবার ক্ষেত্রে তাদের অস্বীকৃতির কথা জানিয়েছেন। মাননীয় মান্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, যে দমন্ত শিক্ষক বা যাঁরো গার্ড দেবেন পরীক্ষাগুলি ভালোভাবে চালাবার জন্ম তার জন্ম কি দরকার চিন্তা করে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

**এ মৃত্যুপ্তর বন্দ্যোপাধ্যার** : এ বিষয়টা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী অখিনী রায়ঃ মাননীয় মল্লিমছাশয় এ সম্পর্কে কি বিস্তারিত বলতে পারেন ? কারণ তা পারলে আমরা থশি হব।

Mr. Speaker: The question need not be answered.

**ত্রী নিতাইপদ সরকার:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য় কি জানাবেন, তিনি কি অবগত আছেন যে পরীক্ষাগুলিতে গণ-টোকাটুকি আরম্ভ হয়েছে ?

Mr. Speaker: That question does not arise.

শী পরেশচন্দ্র গোস্থামীঃ ক্যালকাটা ইউনিভাসিটির ভাইস-চানসেলার সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষার ট্রাকচার সহন্দে একটা পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং আমাদের এড়কেশান সেকেটারী মহাশয় এই মর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ১১ তার থেকে ১০ তারে নিয়ে আসবার স্কপারিশ করেছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি ?

মৃত্যুঞ্জয় বন্দেরাপাধ্যায় ঃ এ বিষয়ে এখনও সিদ্ধাস্ত হয়নি, বিষয়টা বিবেচনাধীন আছে।

# জেলে সংঘর্ষে নিহত ও আহত বন্দীর সংখ্যা

\*১৪ (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১১)। **শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ** স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) গত তুই বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে কারারক্ষী-কয়েদী ও কয়েদী-কয়েদী সংবর্ধে কতজন বিচারাধীন বন্দী নিহত ও কতজন আহত হইরাছেন;
- (খ) কোন কোন জেলে এরপ ঘটনা ঘটিয়াছে;
- (গ) কোন্কোন্ সংঘর্ষের ঘটনার জক্ত তদন্ত কমিশন গঠন করা হইয়াছে ; এবং
- (ঘ) উহাদের মধ্যে কতগুলি কমিশন এ পর্যন্ত রিপোর্ট দাথিল করিয়াছেন ?

Shri Gyan Singh Sohanpal: (a) Total number killed -41. Total number injured -400.

(b) Midnapore, Berhampore, Dum Dum and Alipore Central Jail, Presidency Jail, Asansol Special Jail, Alipore Special Jail, Suri District Jail, Purulia District Jail and Hooghly District Jail.

- (c) Commissions of Inquiry were set up in respect of incidents in the Alipore Central Jail and Asansol Special Jail.
  - (d) Both the aforesaid Commissions have since submitted their reports.

**শ্রীনি ছাইপদ সরকার:** নিহত এবং আহতের সংখ্যা ৪০০ বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় কি জানাবেন এর মধ্যে কতজন নিহত এবং কতজন আহত হয়েছেন ?

**জীজ্ঞানসিং সোহানপালঃ** সেটা বলা হয়েছে।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, বিভিন্ন জেলে সংঘর্ষে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কি নকশালপত্নী বলে পরিচিত ?

**জীজানসিং সোহানপাল:** অনেক রক্ম আছে।

শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, নকশালপন্থী ছাডা কোন সাধারণ কয়েদী নিহত হয়েছেন কি না ?

Mr. Speaker: The answer is there.

শ্রীলক্ষীকান্ত বস্তু: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যাঁবো নিহত হয়েছেন তারজন্ত কোন ক্ষতিপুরণ সরকার দিয়েছেন কি না ?

প্রীজ্ঞানসিং সোহানপালঃ না।

**ঞ্জিলক্ষীকান্ত বস্তুঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, ক্ষতিপূর্ণ দেওয়া সরকারের কর্তব্যের মধ্যে কি না?

Mr. Speaker: That question does not arise.

# কাঁথি মহকুমায় বস্থায় ক্ষতিগ্ৰস্ত গৃছ

\*>৫ ( অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*>> )। **শ্রীস্থারচন্দ্র দাশ:** তাণ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাবেন কি--

- (ক) কাঁথি মহকুমায় এ বছরের বক্তায় কোন কোন র কে কতগুলি গৃহ বিধ্বত হইয়াছে;
- (থ) এই বিধ্বস্ত গৃহগুলি নির্মাণের জন্ত কোন্কোন্রকে কত টাকা সহলান ও ঋণ বাবদ দেওয়া হইয়াছে:
- (গ) ইহা কি সত্য যে বন্তায় বিধ্বস্ত বহু গুহের মালিক এখনও কোন অহুদান পায় নাই; এবং
- (ঘ) সতা হইলে--
- (১) কোন ব্লকে কতগুলি ক্ষেত্রে এইরূপ হইয়াছে,
- (২) ইহার কারণ কি, এবং
- (৩) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

## শীসন্তোষ কুমার রায়:

(क) 😮 (व) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) ও (ঘ) বক্সাবিধ্বন্ত গৃহাদি সংস্কারের জন্ম প্রয়োজন অন্প্রণাতে আর্থিক অপ্রতুলতার জন্ম কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে অনুদান দেওয়া সম্ভব হয় নাই,রাজাসরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন এবং ইতিপূর্ব্বেই অধিকতর সাহায্যের জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সময়ের অভাবে ব্লক ভিত্তিক তথা এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীস্থারচন্দ্র দাস, এম. এল. এ. কর্তৃক উত্থাপিত ∗১৯নং বিধানসভা প্রশ্নের কি) ও (থ) অফুদ্ধেদে বণিত বিবৰণী

| ব্লকের নাম     | বন্তায় বিধ্বন্ত গৃহের সংখ্যা | গৃহনিৰ্মাণ অফদান | গৃহনিৰ্মাণ ঋণ          |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|                |                               | টাকা             | টাকা                   |
| <b>কাথি</b> —> | 8200                          | 89,৫৬0           | 80,000                 |
| কাঁথি—২        | 2900                          | 22,930           | 38,000                 |
| কাথি—৩         | <b>೨</b> 8৮∙                  | <i>∞</i> ⊌,5৮€   | ೨೨,೦೦೦                 |
| এহা—>          | 260                           | >0,520           | <b>&gt;</b> ७,००∙      |
| এগ্রা—২        | 8500                          | ৬৬,৭৮৫           | 20,000                 |
| রামনগর—১       | 2000                          | ১৫,१৯৫           | ٠٠٥,٥٠٠                |
| রামনগর—২       | ২০৩০                          | <b>১</b> ৪,২৩৫   | ۹۶,۰۰۰                 |
| ভগবানপুর—১     | २००४                          | २৮,०७०           | ৩২,০০০                 |
| ভগবানপুর—২     | 2000                          | 25,000           | <b>২</b> ৩,০০ <b>০</b> |
| পটাশপুর—       | >9.0                          | २२,३०८           | 00,040                 |
| থেজুরি—        | 3000                          | 38,500           | 20,000                 |

#### [ 1.20—1-30 p. m. ]

শীস্থদীরচন্দ্র দাসঃ এই যে অঞ্দান এবং ঋণ যেটা দেওয় হয়েছে যাদের ঘর মাটির চিপির উপর বসে আছে অথচ একেবারে ভাঙ্গে নাই এইরকম বহু লোক পেয়েছেন এইরকম সংবাদ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পেয়েছেন কি ?

**শ্রীসন্তোধকুমার রায়ঃ** এ সম্বন্ধে সরকারের কাছে কোন তথ্য নাই। তবে মাননীয় সদত্য যদি জানান তাহলে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

শ্রীমহম্মদ ই জিস আলি: যে সমস্ত ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে সরকার অর্থাভাবে তাদের ক্ষতি পূরণ দিতে পারেন নি, না অন্ত কোন কারণে ?

শ্রীসন্তোষকুমার রায়: এর আগে প্রশ্নের জবাবে বলেছি ধে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়নি বলে স্বাইকে সাহায্য বা ঋণ দেওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় স্রকারের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করা হয়েছে অধিকতর অর্থ সাহায্যের জন্ম।

শীমহম্মদ ইন্তিস আলি: সরকার কি অবগত আছেন যে সমন্ত গ্রামে বক্তার ঘর বিধবত হয়েছে তাদের লিই এখনও হয় নি?

भिः भीकातः This question does not arise.

**শ্রীস্থীরচন্দ্র দাস:** মাননীর মন্ত্রিমহাশর আশ্বাস দিলেন যে ওঁর। তদস্ত করে দেথবেন। আমরা সফর করে দেথছি এই রকম গুরুতর অক্যায় করা হয়েছে যে যাদের ঘর ভেকে গেছে তারা পারনি, যাদের ঘর ভাকেনি তারা পেয়েছে। এইগুলি তদস্ত করে এরজ্ঞ যারা দায়ী তাদের শান্তি দেওয়ার জ্ঞা সরকার অগ্রসর হবেন কি ?

শ্রীসন্তোষকুমার রায়ঃ মাননীয় সদস্যগণ বোধ হয় জানেন যে আমাদের সরকারের নীতি হল হুর্নীতি হর করা। স্থতরাং এ সম্বন্ধে যদি কোন উল্লেখ করতে পারেন এবং যদি প্রমাণিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার বিশ্বদে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

শ্রীআনন্দরোপাল মুখার্জীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে এই ঘর তৈরির জন্ম ঋণ বা সাহায্য আবেদন করবার কতদিন পরে দেওয়া হঙ্গেছে এবং সেই পিরিয়ডের মধ্যে যারা যেমন করে হোক একটা চালা টাঙিয়ে নিয়েছিল সেই কারণে তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি ?

**এীসন্তোষকুমার রায়ঃ** এ প্রশ্ন উঠে না, এখানে প্রশ্ন করা হরেছে কাঁথি সহলে।

**জ্রীআনন্দর্গোপাল মুখার্জী** ঃ এই কাথিয় ব্যাপার। আবেদন করবার কতদিন পরে সাহাষ্য দেওয়া হয়েছে এবং সেই পিরিয়ডের মধ্যে যারা মাথার উপর একটা চালা টাঙিয়ে ছিল তারা পায়নি একথা সত্য কিনা ?

শ্রীসভোষকুমার রায়: আবেদন করার সংগে সংগেই পায়না। ওথানকার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এগুলি তদন্ত করে এথানে জানালে মঞ্ব হবে। আমি আগেই বলেছি যত টাকার প্রয়োজন সেই টাকার মঞ্জুরী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে না পেলে সবার আবেদন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারেন না।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন রকম সাহাধ্যের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে এবং এটা কেন হয়েছে ?

**শ্রীসন্তোষকুমার রায়** বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সাহায্যের পরিমাণ দেওয়ার কারণ যর যেটা বিধ্বস্ত হয়েছে তার ক্ষতির পরিমাণ অন্থায়ী। ক্ষতির পরিমাণ কম হলে কম দেওয়া হয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ বেশী হলে বেশী দেওয়া হয়েছে।

#### মৎস্য রন্দর

\*১৬ (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৪)। **এিশেক দৌদল আলি:** মৎস্থা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ডায়মণ্ড হারবার থানার অন্তর্গত রায়চকে প্রস্তাবিত মৎস্থা বন্দরের কাজ কবে থেকে শুক্র হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

# শ্রীঅরুনকুমার মৈত্র ঃ

কাজটি ভারত সরকারের পক্ষে কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ করিবেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অহ্যায়ী নির্মাণ কার্য স্থক করিবার জক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই নির্মাণ কার্য স্থক্ষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**্রীশেখ দৌলত আলি:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাবেন--- এই প্রকল্পের ব্যাপারে ?

শ্রী আক্রনকুমার মৈত্র: এই প্রকল্পতি হল বে-সরকারী উত্তোগে গভীর স্থমুদ্রে মাছ ধবার প্রকলন । ভারত সরকারের স্থমুদ্রে জাহাজ চলাচল, মাছ ধরা আইস বার্জ কোলড প্রোরেজ ইত্যাদির স্ববিধানেবার জক্ত প্রকলের ভারত সরকার এতে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দিয়েছেন। তাতে এই মৎস্য বন্ধরের নির্মাণ কার্য হবে। কলকাতার পোট কমিশানার কর্তৃপক্ষ এই সমন্ত ফিজিং প্র্যান্ট, ফিস মিল প্ল্যান্ট মঞ্জুরী ইত্যাদি ভারত সরকারের কাছ থেকে পান নি। এগুলি ভারত সরকারের কাছ থেকে পান নি। এগুলি ভারত সরকারের কাছ থেকে করবার চেষ্টা চলছে।

## त्रवीत्म जपन, वहत्रमश्रुत

- \* ১৭ (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*২৫)। **শ্রীশংকরদাস পাল**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহার অন্ত**গ্রহপূর্বক** জানাইবেন কি---
  - (क) वञ्जमभुद्ध त्रवील नम्मानत निर्माणकार्य वर्षमात कि व्यवसाय व्याह :
  - (থ) কবে নাগাদ উহা শেষ হইবার কথা ছিল:
  - (গ) দেরী হইয়া থাকিলে উহার কারণ কি; এবং
  - (ঘ) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিতেছেন <sup>?</sup>

# শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী:

- (क) ছাদ বাতীত বহরমপুর রবীক্র ভবনের সমস্ত অংশেরই নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।
- (খ) শেষ হবার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলানা। তবে টেক্নিক্যালা কোন অস্থাবিধানা থাকলে বহু পূর্বেই নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে যেত।
- (গ) যে ঠিকাদারগণ নির্মাণ কার্গের জন্ম নিযুক্ত হয়েছিলেন ও তাঁরা ছাদের প্রীন্ধ ক্রেম লাগাতে অক্ষম হওরায়, তাঁদের জমা টাকা (earnest money) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তারপর আর কোন ঠিকাদারই এই কাজ নিতে সাহস করে নি। এ বিষয়ে পূর্ত বিভাগের সক্ষে যোগাযোগ করা হয়েছে।
- ্ঘ) পূর্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষকে মার্টিন বার্ণ বা অন্তরূপ কোন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার অন্তরোধ করা হয়েছে।

# বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় টেপ্ট রিলিফ

- \*১৮ (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৪) **এমিতী গীতা মূখোপাধ্যায়** তাণ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) মেদিনীপুর জেলায় বন্তায় ক্ষতিগ্রন্থ লোকেদের সাহায্য জন্ত সরকার টেপ্ত রিলিফের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না; এবং
  - (খ) করিয়া থাকিলে তাহা কি রকম ?

# শ্রীসন্তোবকুমার রায়:

(क) यथा मञ्चर कता हहेगाहि छ हहेरिक ।

(খ) রান্তা মেরামত ও নির্মাণ, ভেড়ী-বাঁধ বড়ো-বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ ও স্থল গৃহ নির্মাণ ও মেরামত, ছোট-ছোট থাল সংস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধারেঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যথাসম্ভব করা হইয়াছে এবং হইতেছে এটা কি?

শ্রীসন্তোযকুমার রায়: যথাসম্ভব মানে আমরা যে অর্থগত বছর মঞ্র কবেছি টেষ্ট রিলিফ বাবদ মেদিনীপুর জেলায় সেই কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। সেই জন্ত বলছি যে এথানে যা প্রয়োজন সেই কাজ যথাসম্ভব করা হচ্ছে।

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই কথা জানেন যে এই একই সময়ের বধ্যে ১৯৬৯— १০-এ যখন রেজশক থাঁ মন্ত্রী ছিলেন এই একই সময়ের মধ্যে তাঁরো যথাসম্ভব এটা বর্তমানে করা হয়েছে তার ১০গুণ বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং তার দশ গুণ করা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

**ঞ্জীসন্তোধকুমার রায়:** এই সমন্ধে আমি নিশ্চয়ই তথ্য সংগ্রহ করবো আগের মন্ত্রীরা কি চিন্তা করে গেছেন, তা জানার।

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়: এটা কি আশা করতে পারি যে এই বিবেচনা বর্তমানে যথা সম্ভব এই ধারণার আমূল পরিবর্তন করবেন এবং ঐ বিধ্বত অবস্থার কথা বিবেচনা করে সত্যকারের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন ঐ মেদিনীপুর অঞ্চলে ?

শ্রীসন্তোষকুমার রায়: এই কথা বলতে পারি যে মন্ত্রিসভা ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অতি শীঘ একটি সিদ্ধান্ত নেবেন। এই আশাও আপনাদের দিতে পারি যে মন্ত্রিসভা হঃস্থ মাহ্যের কথা চিম্বা করেই যথাসন্তব ত্রাণ ব্যবস্থা করবেন।

#### [1-30-1-40 p.m.]

**শ্রীকালাইলাল ভৌমিকঃ** গত বছর যত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সে টাকা থরচ হয়নি। সেজস্ত যথা সম্ভব কাজ হয়েছে বলে ধরে নিয়েছেন। এটা যেহেতু থরচ হয়নি বলে ধরে নিয়েছেন, না প্রয়োজন মত হয়েছে বলে ধরে নিয়েছেন?

শ্রীসন্তোষ রায়: আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে সবগুলি Soheme করা সম্ভব বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মনে করছেন সেসব Scheme চালু করা হয়েছিল। সেজন্ত বলছি যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল তা ব্যয়িত হয়নি এবং সেই কারণেই বলেছি যত শীঘ্র সম্ভব T. R.-এর কাজ ঐ একাকায় করা হয়েছে।

শ্রীরচন্দ্র বেরা: এটা কি জানেন যে came-এর গমের অভাবে T. R.-এর কাজ সেধানে হচ্ছে না ?

শ্রীসন্তোষকুমার রায়: আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না। কারণ মেদিনীপুর জেলা সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে পরিমাণ বরাদ্দ ছিল তা সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়নি। স্পত্রাং গমের অভাবে ব্যয়িত হয়নি একথা মনে করছি না।

**এিবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ** T. R.-এর ব্যাপারে D. M.-এর কাছে গেলে তাঁরা একথা বলল না গম নেই বলে সব জারগার sanction হয়ে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। লোকে T. R.-এ কাজ পাছে না। সেজস্ত বলছি বরাদ কর' হয়েছে থবচ হয়নি এ কণাটা একট তলিয়ে দেখবেন কি?

**ঞ্জীসন্তোষকুষার রায়** ঃ এ বিষয়ে নিশ্চর অন্সম্বান করব। তবে পরবর্তী যে প্রশ্ন আছে তার জবাব পেশে অনেক তথা জানতে পারবেন।

## বস্থাবিধ্বস্ত এলাকায় টেষ্ট রিলিফ

- \*>> (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*१৬)। শ্রীস্থারিচ জ দাশ: তাণ বিভাগের মাজিমহোদ? অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) মেদিনীপুর জেলায় গত বছর বক্সায় বিধবন্ত কোন্কোন্মহকুমায় টেট্ট রিলিফের কাছ চালু হইয়াছে;
  - (খ) এ পর্যন্ত কোন কোন মহকুমায় কত টাকা টেপ্ত রিশিক্ষের অন্ত থরচ হইয়াছে;
  - (গ) মেদিনীপুর জেলায় তেই রিলিফের কার্যের জন্ম এ প্যস্ত কত টাকা মঞ্র করা হইয়াছে এবং
  - (ঘ) ঐ সকল বক্লাবিধ্বন্ত এলাকায় টেষ্ট রিলিফের কার্য কতদিন পর্যস্ত চালু রাধা হইবে?

## শ্রীসন্তোষকুমার রায়:

- (क) সদর উত্তর ও দক্ষিণ, তমলুক, ঘাটাল ও কাঁথি মহকুম।।
- (থ) (১) সদর উত্তর ৩,৬৪,০০০ টাকা ও সমমূল্যের "কেরারের" গম।
  - (२) जनत निक्रिण ७,७०,००० होका ७ नममूरनात "रकशास्त्रत" जम।
  - (৩) কাঁথি ৪,৪০,০০০ টাকা ও সমমূল্যের "কেরারের" গম।
  - (৪) তমলুক ৪,৫১,০০০ টাকা ও সমমূল্যোর "কেয়ারের" গম।
  - (৫) ঘাটাল ৩,৫৫,৯৮০ টাকা ও সমমূল্যের "কেয়ারের" গম।
- (ग) (मां २२,००,००० ठोका ७ ममभूलात "त्क्यादात्र" गम मञ्जूत करा! श्रेयाछ ।
- (च) বর্ষার আলে পর্যন্ত স্থানীয় প্রয়োজনে যত দিন চালু রাখা দরকার হবে।

শ্রীস্থারচন্দ্র দাস: যতদিন সম্ভব চালুরাখা সম্ভব হবে এই যে বললেন তাহলে টাকা ব্যবস্থা কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে এটা চালু রাখার জন্ম এই আখাস বি দিতে পারেন ?

শ্রীসন্তোষকুমার রায়: মামি আগেই বলেছি আমরা তঃস্থ মানুষদের এবং আমাদের সীমিত অর্থ বরাদের কথা চিন্তা করে সমস্ত ত্রাণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা শীঘ্র একটা সিদ্ধার নেবেন। তবে এটুকু বলতে পারি যে সত্যিকারের ত্ঃস্থ মানুষ যদি না খেয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের কাজ দেবার ব্যবস্থা এই সরকার নিশ্চয় করবেন।

শ্রীআবস্তলবারি বিশাসঃ T. R. Scheme-এর কাজ প্রথমে অঞ্চল পঞ্চারেং থেকে রক অফিস, রক অফিস থেকে Sub.-Divisional Office-এ যাবে। এইভাবে এ৪টি দরজা দিয়ে পাশ করাতে গিয়ে অনেক T. R. Scheme-এর কাজ feasibility থাকা সত্তেও মন্ত্র করার কাজে দেরী হওরায় অনেক ক্ষতি হয় এটা কি শ্বীকার করেন?

শীসন্তোৰকুমার রায়ঃ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আমি নিজে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। এই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে ত্রাণ ব্যবস্থার যে সমস্ত ক্রটি আছে আমরা সেই সমস্ত দূর করবার কথা চিন্তা করছি। টেন্ট রিলিক্ষের ব্যাপারে যে সমস্ত অস্ত্রিধা আছে সেই সব অস্ত্রবিধা যাতে না ঘটতে পারে তারজক্ত সরকার চিন্তা করছেন। সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেলে সদ্ভাদের অবগতির জন্ত ত্রাণ ব্যবস্থা কিভাবে কার্য্যকরী হবে সেই পরিকল্পনা পেশ করবো।

**শ্রীপ্রাবত্তল বারি বিশাসঃ** মস্ত্রিমহাশরকে অহুরোধ করি তিন চারটে দরজা পাশ করিয়ে রিলিফ মঞ্জুরীর যে ব্যবস্থা আছে তা বদলে ব্লক ডেভে লপমেণ্ট অফি দারকে টাকা দিয়ে এবং স্কীম গ্রহণ এবং মঞ্জুরীর ক্ষমতা এবং শক্তি তাদের হাতে দেবেন কি ?

শ্রীসন্তোষকুমার রায়ঃ আমার দপ্তর সেই সম্পর্কে পর্য্যালোচন করছেন। আমরা যে সমস্ত অস্থবিধা দেখেছি তা দূর করার জন্ম যে সমস্ত ব্যবস্থা নেবা সেগুলো সদস্যদের অবগতির জন্ম পেশ করবো।

শ্বিমতী ইলা মিত্র: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যথন বলেছেন রিলিফের ব্যাপারে ক্রটি আছে আমি তাঁকে শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই সম্প্রতি আমি ম'লদহ গিয়েছিলাম। সেথানে হাউস বিলিডিংস লোন একটা লোকও পায়নি এবং একটা লোকও কাপড় পাইনি, বহার জন্ম যে কাপড দেওয়া হয়েছিল। অনেকগুলো গ্রামে আমি খুরে ঘুরে দেখে এসেছি। মন্ত্রিমহাশ্য় কি একটু তদস্ত করে দেখেবেন যে কেন একটা লোকও এইসব পেলো না ?

Mr. Speaker.: The question does not arise.

#### Persons connected with anti-social activities detained in jails

- \*20. (Admitted question No. \*90;) Shri Md. Idris Ali: Wiil the Minister-in-charge of the Home (Jails) Department be pleased to state—
  - (a) the number of persons etained in connection with anti-social activities during 1971-72 upto 24th March, 1972 (district-wise), and
  - (b) the number of deaths in jail from amongst them during the said period?

#### Shri Gyan Singh Sohanpal:

(a) 6821

A statement showing the district-wise break-up is laid on the table.

#### (b) 24 (twenty four)

Statement showing the number of persons detained under the P. V. A. Act and MISA during 1971-72 upto 24th March, 1972 (district-wise).

| District.     | No.   | of dersons detained. |
|---------------|-------|----------------------|
| 24-Parganas   |       | 700                  |
| Howrah        |       | 427                  |
| Nadia         |       | 160                  |
| Murshidabad   |       | 176                  |
| Bnrdwan       |       | 931                  |
| Birbhum       |       | 274                  |
| Bankura       |       | 98                   |
| Midnapore     |       | 109                  |
| Hooghly       |       | 797                  |
| Purulia       |       | 42                   |
| Jalpaiguri    |       | 159                  |
| Darjeeling    |       | 90                   |
| West Dinajpur |       | 90                   |
| Malda         |       | 120                  |
| Cooch Behar   |       | 113                  |
| Caluctta      |       | 2538                 |
|               | Total | 6821                 |

Shri Mohammad Idris Ali: Will the Hon'ble Minister-in-Charge be pleased to state what are the reasons of such deaths?

Shri Gyan Singh Sohanpal: I require notice.

Mr. Speaker: Questions Nos 21 and 22 are held over

## জবরদখল কলোনীতে জমির স্বতদান

- \*২৩। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৮৩)। **জ্রীলোমনাথ লাহিড়ীঃ** উদাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি—
  - (ক) জবরদথল বাস্তহার কলোনিগুলিতে বসবাসকারী পরিবারদের জমির স্বন্ধান সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত লইয়াছেন কি; এবং

- (খ) সিদ্ধান্ত শইরা থাকিলে তাহার বিশদ বিবরণ জানাইবেন কি ?

  <u>শ্রীসন্তে বিক্</u>ষার রায় ঃ (ক) বৈধকরণ যোগ্য জবরদথল কলোনীগুলির ক্ষেত্রে জমির স্বস্থানের সিদ্ধান্ত হিয়াছে:
- (খ) ষে সকল প্রকৃত উদাস্ত পরিবার ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে জবরদ্ধল কলোনীতে বসতি স্থাপন করিয়াছেন আপাতত: তাঁহাদিগকে জমির স্বস্থদানের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। উক্ত নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ১৪৯টি জবরদ্ধল কলোনী বৈধকরণ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

জবরদথল কলোনীর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের আহুপাতিক ব্যয় মূল্য হিদাবে জমা দিলে জমির অন্তানের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় ৩১শে মার্চ, ১৯৬৪ তারিথের মধ্যে নির্বাহিত হইয়া থাকিলে জবরদথলকারীর পক্ষে দেয় মল্যের কিছ অংশ মুক্তব করার ব্যবস্থা ইইতেছে।

জমির স্বত্দশাভের জন্ম প্রতিটি পরিবারকে সরকারের নিকট স্বতম্বভাবে আবেদন কবিতে হয়।

#### [ 1-40—1-50 p.m. ]

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী: আপনাদের নীতিটা কি ? সরকারী বা আধাসরকারী জমির জবরদথল সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে কি ?

**শ্রীসন্তোম কুমার রায়:** আমার যতহর মনে হচ্ছে যে সমন্ত বেসরকারী জবরদথ**ল** ক**লোনী** সেই ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী: সরকারী আধাসরকারী বা পাবলিক বডিস জমি জবরদথল করার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেবার কথা বিবেচনা করছেন কি ?

**শ্রীসন্তোব কুমায় রায়:** স্মামরা পশ্চিমবাংশার যেসমন্ত পুরাতন উদাস্ত যে বাড়ীতে স্মাছে তাদের স্বস্থ দেবার বিষয়টা পর্যালোচনা করে দেখছি এবং শীঘ্রই বিষয়টা বিবেচনার করবার জন্ম মান্ত্রসভার কাছে উপস্থিত করবো তারপর স্মাপনাদের কাছে পেশ করবো।

**জ্রীসোমনাথ লাহিড়ী:** জমির অধিগ্রহণ-এর ব্যব্তের কথা বলেছেন। কিভাবে তার সাব্যস্ত করবেন?

**ঞ্জিসন্তোয রায়** ঃ এটা পুরানো আইন। ল্যাণ্ড আকুইজিসন কালেকটার যে ভ্যালু ঠিক করবে।

শ্রীলোমনাথ লাহিড়ীঃ সংবিধান সংশোধন করে যে নতুন অ্যাক্ট গৃহীত হয়েছে সম্প্রতি পার্লামেণ্টে যার দারা অধিগ্রহণের থবুচা সম্বন্ধে মার্কেট ভ্যাপু হতে পারে আবার নাও হতে পারে শ্রীজাপনারা কি এথানে সেই রকম কোন আইনের কথা ভাবছেন থরচা কমানোর জক্ত ?

শ্রীলভোষ রায়ঃ আমি এর আগেই বলেছি যে সমস্ত উদাস্তদের বাস্ত জমির উরি স্বন্ধ দেবার বিষরটি আমরা পর্যালোচনা করে দেখছি তার মধ্যে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টাও বিবেচনা কর। বদ্ধে।

**ঞীপদ্ধজ কুমার বাানাজী: ১৯৫০ সালের আগে** তাদের স্বত্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত। হয়েছে। কতগুলি স্বত্ত দান করা হয়েছে ?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়: মাননীয় সদস্য আমার বক্তবা নিশ্চয় বৃথতে পেরেছেন যে এই বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকার আগে করতেন যা নির্দেশ ছিল সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছিল আমি আজকে সেই উওরটাই দিয়েছি। আমাদের নতুন সরকার সকল উদ্বাস্তাদের বসত জমি প্রভৃতি সমন্ত বিষয়টা পর্যালোচনা করে দেখছি এবং এ সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব এবং আপনাদের জানাবো

**এপিন্ধজ কুমার ব্যানার্জা**ঃ ১৪৯টি বৈধকরণ হয়েছে বলে আপনি বলেছেন। কি বেসিসে ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়:** যাঁরা ১৯৬০ সা**লের ৩: শে ডিসেম্বরের মধ্যে জবরদ্থল** কলোণীতে ব্যস্তি স্থাপন করছেন তাঁদেরই কেন্দ্রীয় সরকার বৈধক্রণ করেছেন।

শ্রীপক্ষত কুমার ব্যানার্জাঃ বাদবাকী উদাস্তদের বিষয় আপনারা কি চিন্তা করছেন ?

**শ্রীসন্তোধ কুমার রায়ঃ** আমি বলেছি যে সরকার সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছেন সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেই আপনাদের কাছে পেশ করবো।

ডাঃ কানাইলাল সরকারঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, আমাদের নিউ আলিপুরএ সাহাপুর, ছগাপুর, মাঝেরহাট এবং আমাদের সাহাপুরের কাছে ৮৫ নং ডেভাল্পমেন্টের ছতন উদ্বাস্ত কলোনী এই চারটি উদ্বাস্ত কলোনী এল, আই, সি, এর জনির উপর র্যেছে। আবার এল আই, াস-এর আগে কোন কোন পার্টির কাছে তা বিক্রি করেছে, তাদের বায়না নেওয়া আছে কারো কাছে ২৫ পাদেন্ট, কারো কাছে ৫০ পাদেন্ট। সেথানে উদ্বাস্তরা আছে প্রায় ১৯৪৮ সাল থেকে। তাদের আলো নেই, তাদের পায়থানা করার বন্দোবস্ত নেই, তারা মাটিতে গর্ত করে পায়থানা করে। তাদের পাশেই নিউ আলিপুর কলেজ আছে যার ফলে ওখানে ভাষণ একটি অস্বাস্থ্যকর অবস্থার স্পষ্ট হয়েছে। এথানে যথন যথন সি এম ডি এ ছতন করে পায়থানা করছে তথন এথানেও সেই রকম পায়থানা করার পামিশন দেবেন কি?

Mr. Speaker: The question does not arise.

### মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞালয়গুলিকে ঘাটভি অকুদান

\*২৪। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*১২৭)। **শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্যঃ শিক্ষা বি**ভাগের মান্ত্রমহাশর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ?

- (ক) ইং। কি সত্য যে সরকার পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়গুলিকে ঘাটতি অফুদান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক; এবং
  - (থ) সতা হইলে—
    - (১) কতদিনের মধ্যে বিভালয়গুলিতে ঘাটতি অফুদান পৌছাবার সম্ভাবনা, এবং

(২) কোনু দাল পর্যন্ত বীক্বত বিস্থালয়গুলিকে এই অফুদানের আওতায় আনা হইবে?

# শ্রীমুক্তাঞ্জয় ব্যানার্জী:

- ক) সরকার এই সম্বন্ধে এখনও কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।
- (খ)—(১) এবং (২)---এখন প্রশ্ন উঠে না ।

**শ্রীহরশন্ধর ভট্টাচার্য:** মাননীয় মিশ্রমহাশয়, জানাবেন নকি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশ কিছু দিন আগে অনশনত্রত প্রধান শিক্ষকদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এখাতে এই উত্তরের ফলে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হল না কি

**শ্রীয়ভাঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** স্থামি বোধ হয়, এ থানে, কথাটি ব্যবহার করেছি।

**এ সিদ্ধার্থ শল্পর রায়:** প্রতিশ্রুতি যথন দিয়েছি তথন রাখতে হবে। আমরা যে প্রতিশ্রুতি তা বাখি।

শীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, প্রথমে তিনি এবং পরে মুখ্ মন্ত্রী মহাশয়, ত্র'জন উপর যা দিলেন তাতে বললেন যে প্রতিশ্রুতি যা দেওয়া হয়েছে তা রাখা হবে এই বৎসরের বাজেটে এরজন্ম কত টাকা ধরা হবে ?

শ্রীসির্দ্ধার্থশন্তর রায়ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এই বিষয়ে কথা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন। আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতি পড়েন তাহলে দেথবেন সেথানে লেখা আছে থে এর জন্ম একটা আইন পাশ করতে হবে যে আইনটায় আমরা বলে দেবো যে এই টাকাটা বে সমস্ত ফুলে দেওষা হবে তারা এই টাকাটা নিয়ে যা তা না করতে পারে আরজন্ম এই আইনট পরে এই বিধান সভায় এনে পাশ করাবো। এবং পাশ করাবার পর তারা টাকা পাবে।

শ্রীহরশঙ্কর ভট্টচার্য: থ (২ কোন সাল পর্যন্ত স্বীকৃত বিভালয়গুলি এই অনুদানের আওতায় আসবে, আশা করবো কি সমস্ত বিভালয়গুলিই পাবে ?

**এী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ সকলকেই দেওয়া হবে আশা করা যেতে পারে।

# বস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত বনগাঁ মহাকুমার কৃষিঋণ

\*২৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১১৪)। **এ। আজিত কুমার গাঙ্গুলী** তাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশার অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

- (ক) সরকারী হিসাব অন্থয়ায়ী গত ১৯৭১ সালের বকায় বনগা মহকুনায় ব্যাপক শস্তহাতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সার ও বীজ থরিদের জন্ম সরকার এ প্যন্থ কত টাকা মঞ্ছ করেছেন:
- (খ) এই টাকার মধ্যে কত টাকা এ পর্যন্ত বিশি করা হয়েছে;
  - গ) উক্ত মহকুমায় কোন থানার কোন ব্লুকে মোট কত টাকা বিলি হয়েছে , এবং
- (ঘ) ঐ টাকা বিশির পদ্ধতি কি ?

# শ্রীসন্তোধকুমার রায়:

- 'ক) গত ১৯৭১ সালের বক্তার বনগাঁ মহকুমার শস্তহানির পরিপ্রেক্ষিতে শস্তবীক থরিদে: জন্ম সরকার মোট তিনলক টাকা মঞ্চর করিয়াছেন।
- (খ) মোট তিনলক টাকাই বিলি করা হইয়াছে।

- (গ) উক্ত টাকার মধ্যে এই মহকুমার তিনটি থানা ব্লকে নিম্নলিখিত টাকা বিলি কর। হইয়াছে।
  - (১) বনগাঁ থানা ব্লক--১,২৬,০০০ ০০
  - (২) বাগদা থানা ব্রক—৯২,০০০ ০০
  - (৩) গাইঘাটা থানা ব্লক—৮২,০০০ •০০
- (ব) ১৮৮৪ **সালে**র কৃষিঋণ সংক্রান্ত আইন অভ্যামী এইটিকে বিলি কর হইয়া **থাকে।**

#### [ 1-50-2 p.m.]

**এ অজিত কুমার গাঙ্গুলী:** আপনি এই যে বললেন তিন লক্ষ টাকা মঞ্র করা হয়েছে, কত শস্ত্র ক্ষান্ত হয়েছে তার কোন হিসাব বলতে পারেন কি ?

**শ্রীসভোষ কুমার রায়** : এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উঠে না বলে এ তথা নাই।

শীঅজিত কুমার গাঙ্গুলীঃ বীজ দেওয়া হয় অমনি নয়, ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুৰণ করার জন্ম, সরকারী দপ্তর কি কোন হিসাব দেয়নি কত ক্ষতি হয়েছে, কি বীজ দরকার ?

্রি**এ)সন্তোষ কুমার রায়ঃ** এই অভিযোগ উঠে না, এই বীজ হচ্ছে আগামী দিনে চাষ করার। গ্রন্থ, আগেকার দিনে কি ক্ষতি হয়েছে সে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অজিত কুমার গাঙ্গুলী । এই যে টাকা বিলি পদ্ধতির কথা হছে এই আইন হছে লোন নিতে হলে লোনের জন্ত বণ্ড দেওয়ার প্রশ্ন আছে, খাজনা শোধ করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় জানেন কি আজ তিন বহুর ধরে এই মহকুমা বন্তাবিধবস্ত হছে, আগের বছর গেছে খরা, ভাহ খাজনা পরিশোধ করে ঋণ পাত্যা ক্ষকের পক্ষে সন্তব কি?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ** মাননায় সদস্ত যে ঋণের বিষয়ে বলছেন, আমি আগেই বলেছি য়ে ১৮৮৪ সালের ক্রমি ঋণ আইন অভযায়ী সেটা বন্টন করা হয়, এদের গ্রুপ লোন দেওয়ার নিয়ম।

**শ্রীঅজিত কুমার গাঙ্গূলীঃ** তাগলে কি এটাই বুঝবো যে সার এবং বাজ **এপুপ লোন** হিসাবে পাওয়া যায় ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ এথানে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা ব<sup>া</sup>জ কিনবার জন্ত, এটা এই নিয়ম অনুযায়ীই দেওয়া হয়েছে।

শীহাজিত কুমার গাঙ্গলীঃ বদি এই হিসাবেই দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আপনি কি জানেন একজন চাধী ৫০ টাকার .বশী গ্রুপ লোন পায়না? তাহলে যে চাধীর বেশী জনি নষ্ট ২য়েছে তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন বলবেন কি?

শ্রীসভোষ কুমার রায়ঃ স্থার সম্পর্কে প্রশ্ন করণে গ্লেষি দপ্তরে করতে হবে, ত্রাণ দপ্তর থেকে ধণ, সাহাত্য থুব বেশী দেওয়৷ হয়না, যা দেওয়া হয় সেটা ইমার্জেশী রিলিফ হিসাবে। আপনার প্রশ্নে দেথছি সার এবং বীজ ছটো সহক্ষেই আছে, সারের ব্যাপার আমার দপ্তর থেকে হয় না।

শ্রীআবত্বল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি বে, বছাবিধ্বস্থ ছোট ছোট ছোট দের আজকে ধান বোনার জন্ত প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আজকে আমার যা থবর তাতে আমার এলাকায় ৪০ কে জি ধানের মূল্য ৯০ টাকায় উঠেছে, এই অবস্থায় ছোট ছোট ছোট ছাবীদের জন্ত ১৮৮৪ সালের আইন অন্থায়ী ঋণ-সারের কি বাবস্থা করা যাবে?

শ্রীসভোষ কুমার রায়: মাননীয় সদস্থ বোধ হয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি।
আমার বিভাগ হচ্ছে জরুরী অবস্থায় আণ ব্যবস্থা করার জন্ম, কৃষি সংক্রান্ত সাহায়্য যদি চান তাহলে

মাননীয় ক্ষিমন্ত্রীর কাছে প্রাণ্ন করবেন। আমি জক্ত্রী অবস্থায় জল যে ত্রাণ ব্যবস্থা দেখি। যে আইন, সেই আইনেই এই ঋণ দেওয়া হয়েছিল ইমাজেদী বিলিফ হিসাবে।

মি: স্পীকার: আপনার প্রশ্ন দেখছি ফার্টিলাইজার সম্পর্কে। ফার্টিলাইজার সম্পর্কে এগ্রিকালচার মিনিস্টার এর কাছে প্রশ্ন করতে হবে, ফার্টিলাইজার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এগ্রিকালচার মিনিস্টার দেবেন, আমি সেটা পাঠিয়ে দিছিহ ফর হিজ রিপোর্ট।

শীঅজিত কুমার গাঙ্গুলীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে এটা ১৮৮৪ সালের আইন, এত দিনের আইন আমাদের এখনও অহুসরণ করতে হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই আইন নৃত্রকরে চেলে সাজবেন কি না ? এই আইন তো সেনচরি হতে চলেছে, গোল্ডেন জুবিলী বলা যায়।

**শ্রীসম্ভোষ কুমার রায়ঃ** ইংরেজ আমলের ভাল আইনতো আমরা ছাড়িনি যদি তা কোন কেটিনা থাকে।

Mr. Speaker: Starred question No. 26 is held over

Shri Santosh Kumar Roy: অল্ল সময়ের মধ্যে দিয়েছিল বলে আমার বিভাগ এটা উপস্থাপিত করেনি, যদি অন্নমোদন করেন তো আমি বলি।

Mr. Speaker: No, it is held over because I have not received answer to this question.

## মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়গুলিকে অপুদান

- #২৭। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৯)। শ্রীনিভাইপদ সরকার: শিক্ষা বিভাগের মান্ত্র-মহাশয় অন্তথ্যপূর্বক জানাইবেন কি—
- (ক) পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিভালয়গুলিকে ঘাটতির ভিত্তিতে অহুদান মঞ্জুর করা হইতেছে কি না; এবং
  - (থ) ''ক" প্রশ্লের উত্তর হ্যা হইলে কোন বৎসর হইতে ইহা কার্যকরী হইতেছে ?

# শ্রীয়ত্যঞ্জয় গানার্জী:

- (ক) কতগুলি বিভালয়কে মঞ্জু করা হইতেছে, বাকীগুলোকে নয়।
- (থ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রাথা হবে। অথচ আপনি বলছেন নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আপনাদের কিকোন পরিকল্পনা নেই তাদের সাহায্য করবার?

শ্রীমৃত্যুঞ্জর ব্যানার্জী: প্রশ্ন ভবিয়াৎ সম্বন্ধে নয়, বর্তমান সম্বন্ধে এবং উত্তর বর্তমান সম্বন্ধেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: ব্রেসমন্ত বিভালয়গুলির এরিয়ার পাওনা ছিল সেগুলি কি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমুত্যঞ্জয় ব্যানার্জীঃ এরিয়ার মাইনে দেওয়া হয় নি, দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীনিতাই পদ সরকার: এরিয়ার না দেবার ফলে শিক্ষকরা মাইনে পান না। কাজেই এই এরিয়ার তাড়াতাড়ি দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জা:** নিশ্চয়ই করব এবং করা হচ্ছে।

## সরকারী তাণ সাহায্যদানের পদ্ধতি

- \*২৮। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৬)। **শ্রীশঙ্করদাস পালঃ** তাণ ও সমান্ত্রকল্যাণ বিভাগেঃ মন্ত্রিমহাশয় অহগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) আণ সাহায্যদানের বর্তমান হার বাড়াইবার কোন পরিকল্পনার কথা সরকার চিফ্ করিতেছেন কি, এবং
  - (খ) করিয়া থাকিলে পরিমাণ কত?

**শ্রীসন্তোম কুমার রায়** : (ক) ও (খ) গ্রা, থমরাতি দাহায্যের হার বৃদ্ধির বিষয় দরকারে? বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীশন্তরদাস পাল:** বিবেচনাধীন আছে মানে এটা কতদিন থাকবে জানাবেন কি ? এট ইমিডিয়েট হওয়া দরকার।

শ্রীসন্তোষকুমার রায়ঃ মাননীয় সদস্ত নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে খয়রাতি সাহায লেবার পরিমাণ হাজারে ২ জন। সমস্ত বিষয়টি মন্ত্রিসভা পর্যালোচনা করে দেখছেন এবং অতি শীছ আমরা আপনাদের জানাব। এর পরিমাণ বৃদ্ধি করবার কথা চিন্তা করছি।

## রামগোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়

- \*২৯। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*১২৯)। **শ্রীক্ষশিনী ব্রায়**ে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্ধমান জেলার গলসী থানার রামগোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়ের গ্রন্থারাও বিজ্ঞান পরীক্ষাগার পুডিয়া গিয়াছে; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে-
    - (১) আহুমানিক ক্ষতি, এবং
    - (২) ক্ষতিপুরণের জন্ম সরকার কোন ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে তাহা কি?
- শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ (ক) বর্ণমান জেলার মাধ্যমিক বিভালয় পরিদর্শকের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে যে বিভালয় বৈ আসবাবপত্র উত্তপন্থীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রন্থ হইয়াছে।
- (থ) (১) জেলা পরিদর্শকের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে ক্ষতির পরিমাণ আহ্নমানিক ৮,২২০ টাকা।
- (২) উক্ত বিভালয়ের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গত আর্থিক বংসরে অর্থাভাবের জন্য সম্ভব হয় নাই।
  - **এ অধিনী রায়ঃ** ১৯৭২ সালে সম্ভবপর হয়নি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৭২-৭৩ সালে গরীব স্কুলকে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর হবে কি ?
  - **এীমুত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ পুরোটা না হলেও কিছু সম্ভব হবে।
  - জ্ঞীনিতাইপদ সরকার: মিজমহাশয় জানেন ষে বাংলাদেশের বহু বিভালয়ে এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই সমগু ক্ষেত্রে সাহায্য দেবার কথা মিজমহাশয় বিবেচনা করবেন কিনা?

**শ্রীয়ত্যঞ্জয় ব্যানার্জী:** নিশ্চয়ই করা হবে।

শীকানাই ভৌমিক: মন্ত্রিমহাশয় বললেন বিভালয়ের পরিদর্শক বলেছেন যে, নকশাল-পদ্বীরা পুড়িয়েছে। এটা তো হোম ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। উনি কি করে জানলেন যে নকশালপদ্বীরা পুড়িয়েছে?

(নো রিপ্লাই)

[ 2-00-2-10 p.m. ]

# श्रीमक्षाय ८० हे तिनिक सीम

\*৩০। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৮১)। **শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যা**র : ভাগ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অনুগ্রপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) পাঁশকুড়া ২নং রকে ১৯৭১-৭২ সালে ২৫শে মাচ প্যন্ত ক্রটি টেই রিলিফ দুমি মঞুর হয়েছে;
- (থ) ঐ ব্লকে ১৯৬৮-৬৯ দালে ক**য়টি** টেই বিলিদের স্বাম মঞ্জুর করা হয়েছিল, এবং
- (গ) এই ব্লকে টেস্ট বিলিফের কাজ আরও জোরদার করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলগন করছেন ?

**শ্রীসন্তোষকুমার রায়ঃ (ক**), (খ) এবং (গ) ২ এতো অল্প সময়ের মধ্যে প্রযোজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়ঃ নাননীয় স্পীকার মহাশয়, তথা যথন সংগ্রহ করা হয়নি, তথন মন্ত্রিমহাশয়কে অবগত করা যেতে পারে যে ১৯৬৯-৭০ সালে ঐ ব্লকে ৪৮টি স্কাম হয়েছিল এবং জোজকের দিন পর্যন্ত ঐ ব্লকে মাত্র ৮টি স্কীম হয়েছে।

**শ্রীসন্তোষকুমার রায়:** আমি এ সহত্ত্বে নিশ্চরই থোঁজ করে দেথবো।

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাসঃ নাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এবং আমি ইতিপূর্বে যে কথা বলেছিলাম যে এই ফোর টায়ায় সিসটেমই বিলম্বের কারণ হ

শ্রীসভোষকুমার রায়: এই সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত বিষয়টা আমরা দেখছি কিভাবে কি করা যায়?

শ্রীন ছাইপাদ সরকারঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাকী কোন্ডেলো যে বাদ ধারেছ সেইগুলো কি হবে ?

Mr. Speaker: Answers will be laid down as ordinary unstarred questions.

## বেস রকারী উচ্চ বিভালয়ের শিক্ষকদের বেতন

\*38. (Short Notice) (Admitted question No. \*39.)

শ্রীনিভাইপদ সরকার: শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
ক) ইহা কি সত্য যে, বে-সরকারী উচ্চ বিভালয়গুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মিবৃক্ত্

- (১) নিয়মিতভাবে এবং
- (२) मत्रकांत्री निशीदिक (ऋष्म दिकन भान ना ;
- (থ) সত্য হইলে, উহার কারণ কি; এবং
- (গ) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

#### Minister-in-charge Education Department:

(ক) (১) এবং (২) বেসকারী উচ্চ বিছ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মির্দের বেতন সংশ্লিষ্ট । বিহ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মির্দের বেতন সংশ্লিষ্ট । বিহ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাক্ষীর্ন্দ নিয়মিতভাবে বেতন প্র । এই কপ্র এই অভিযোগ অনেক বিছ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাক্ষীর্ন্দ নিয়মিতভাবে বেতন প্র । এই এই অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রেই সত্য ।

যে সমস্ত উচ্চ বিভালয় সম্পূর্ণ ঘাটতি ভিত্তিক অভদান পাইয়া থাকে তাহাদের শিক্ষক ও শক্ষাক্ষীবন্দ সরকারী নিধারিত স্কেল পান।

যে সমস্ত উচ্চ বিভালয় থেকে অন্নদান (লাম্প গ্রাণ্ট) পাইয়া থাকে এবং যে সমস্ত বিভা**লয়** নহাহ অনুদান (aintenanoe grant) পায় না সেই সমস্ত অনেক বিভালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী-ল সরকারী নির্ধারিত স্কেলে বেতন পান না।

- (থ) যে সমস্ত উচ্চ বিভালয় সম্পূর্ণ ঘাটতি ভিত্তিক অনুদান পাইয়া থাকে তাহাদের শিক্ষক ও গক্ষাক্ষীবন্দকে নিয়মিতভাবে বেতন দিতে হইলে,
- (১) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বেতন দেয় তাহাদের বেতন নিয়মিতভাবে আদায় করা প্রয়োজন বং
- ) নির্মিতভাবে সরকারী অন্তদান পাওয়া প্রয়োজন। অনেক সুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতননিয়মিত-াবে আদায় হর না। অন্তদান বংসরে ০ বার দেওয়া হয়। প্রথম কিন্তির অন্তদান মে বা জুন মে দেওয়া হয়। বিতীয় কিন্তির অন্তদান সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে দেওয়া হয়। তৃতীয় ও শেষ কিন্তিব অন্তদান ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ পাইতে বিলম্ব ওয়ায় প্রথম কিন্তির অন্তদান দিতে বিলম্ব ঘটে।

অনেক স্থলে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন নিয়মিতভাবে আদায় হয় না। প্রথম কিস্বির অপ্পদান।ইতে কিছু বিলম্ব হয়। প্রধানতঃ এই ছইটি কারণের জন্মই অনেক ঘাটতি-ভিত্তিক সাহায্য প্রাপ্ত ফ'বিল্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবুল নিয়মিতভাবে বেতন পান না। অবশ্য বংসর শেষ হবার রে তাঁহারা সম্পূর্ণ বেতন পাইয়া থাকেন।

বে সমস্ত বিভালয় থোক্ অন্তদান পাইয়া থাকে এবং যে সমস্ত বিভালয় নির্বাহ অন্তদান maintenance grant) পায় না সে সমস্ত বিভালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর্নের নিয়মিতভাবে তন না পাওয়ার প্রধান কারণ হইল যে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন নিয়মিতভাবে আদায় হয় না। ই সমস্ত বিভালয়ের কর্তৃপক্ষ আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর্ন্দকে সরকারী ধারিত স্বেলে বেতন দিতে পারেন না।

্র্বি) বিগত আথিক বৎসর পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিল্যালয়ের অন্তুদান শিক্ষাধিকপ্তার দপ্তর শিক্ষাতা হইতে বিভিন্ন বিল্যালয়ে পাঠান হইত। ইংগতে অন্তুদান প্রদানে কিছু বিলম্ব হইত। ষাহাতে অঞ্চলন প্রদান স্বরাঘিত করা বায় সে জ্ঞাপ্রত্যেক জেলায় মাধ্যমিক শাথার জন্ত একটি জেলা বিভালর পরিদর্শকের পদ স্ষ্টি করা হইরাছে। বর্তমান আর্থিক বৎসর হইতে উচ্চ মাধ্যমিক বিভালরের অঞ্চলন জেলা বিভালরের পরিদর্শকের অফিস হইতে দেওয়া হইবে। আশা করা যায় এই ব্যবস্থাতে অঞ্চলন প্রদান স্বরাঘিত হইবে। নিয়মিতভাবে বেতন দিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনও নিয়মিতভাবে আদায় হওয়া প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে পরিচালক সমিতিরও সচেষ্ট হইতে হইবে।

শ্রীনিভাই পদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমটোদয় জানাবেন কি যে রাজ্যপাল শ্রীশান্তি স্বরূপ ধাওয়ান মহাশয় — আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মাসের পয়লা তারিথে বা প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বে-সরকারী উচ্চ বিভালয়গুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকমার্ক সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে তাদের বেতনের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে তিনি বিবেচনা করবেন—এটা সত্য কিনা ?

**শ্রীখুত্যপ্তর ব্যানার্জী:** আমি এইরকম প্রতিশ্রতির কথা <del>ও</del>নেছি।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় জানাবেন কি তিনি উচ্চমাধ্যমিক বিত্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃদ্দের ত্র্ণার কথা চিন্তা করে আগামী দিনে সরকারের দেওয়া টাকা অন্ততঃ প্রতি মাসের প্রথম স্থাহের মধ্যে সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে দেবার কথা বিবেচনা করছেন ?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী: ঠিক ঐভাবে মাসের প্রথম দিনে বা প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে যাতে নিয়মিতভাবে দেওয়া যায় তার জন্ম সচেই হব।

**এনিভাইপদ সরকারঃ** মাননীয় মিষ্ক্রমহোদর জানেন কি কেরালা সরকার বে-সরকারী বিভালরের শিক্ষকদের ট্রেজারীর মাধ্যমে বেতন দিচ্ছেন এবং তাঁরাও নিয়মিত তাঁদের বেতন পাচ্ছেন এ ঘটনা সত্য কিনা ?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি: কেরালা সরকার যা করেছেন ভাল কাজই করেছেন। আমাদেরও ঐ রকম চেষ্টা করা উচিত।

**জীনিডাইপদ সরকার:** আপনার এই রকম প্রচেষ্টা কত দিনের মধ্যে ফলপ্রস্ন হবে ব**দে** আমরা আশা করতে পারি ?

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি:** ঠিক দিন ক্ষণ তারিথ বলা মুস্কিল তবে ষত শীঘ্র সম্ভব করা হবে।

শ্রীআনন্দর্গোপাল মুখার্জি: এই যে ব্যবস্থা, ব্যবস্থায় আপনার মাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত D. I. থেকে আরম্ভ করে সমস্ত গভণমেন্ট মেদিনারীকে Education Deptt. এর ঐ অফুদানের Pay disbursement করতে ব্যন্ত থাকতে হয়, অথচ সেই টাকা সময়মত পাওয়া যায় না— এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনি কোন আণ্ড দিদ্ধান্ধ নেবেন কি ?

**@ীমৃত্যঞ্জয় ব্যানাজাঁঃ** এত কিনের গলদ একদিনে দূর করা যাবেনা। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই থুব গুরুত্ব দিয়ে আমি ব্যবস্থা করবো।

প্রীআনন্দরোপাল মুখার্জীঃ এটাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ডিপার্টমেন্টের সব বাধা দূর করে একটা স্থায়ী ও পাকাপাকি ব্যবস্থা করনেন কি ?

**শ্রীয়ত্যঞ্জয় ব্যানার্জি:** নিশ্চরই তা করবার কথা বিবেচনা করবো।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গোস্বামীঃ প্রত্যেক মাসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে টাকা পৌছিবার প্রধান বণ্টন বিতরণ কেন্দ্রই প্রধান সমস্তা। কলকাতা থেকে টাকা পাঠাবার অস্কবিধার কথা যা শুনছি তাতে সরকার পরিকল্পনা করছেন জেলায় জেলায় বিতরণ কেন্দ্র সরিয়ে বি-কেন্দ্রীকরণ করা ছেছে। এ সম্বন্ধে মন্ত্রিশয় আমাদের একট অবহিত করবেন কি ?

শ্রীমৃত্যুপ্তর ব্যানার্জি: একটা স্বাঘিত করতে গেলে সরকারী বিতরণ কেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই সেই রকম একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ষত শীঘ্র সম্ভব চিস্তা করা হচ্ছে।

শীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য: মাননীয় মল্লিমহাশয়, কি জানাবেন যে স্কুল বা কলেজে তিন মাস বা ছয় মাসের জন্ম টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দিলে তারা প্রতিমাসে বেতন নিয়মিত পেতে পারেন ? এবং এই বন্দোবস্ত তিনি করবেন কি ?

### [2-10-2-20 p.m.]

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজিঃ** অগ্রিম পাঁঠাবার কতগুলি অস্ত্রবিধা আছে এবং সেগুলি এথানে আলোচনা করা এথন সম্ভব নয়। ফাইনানসিয়াল এবং টেকনিক্যাল কতগুলি অস্ত্রবিধা আছে।

শ্রীসরোজ কাঁড়ারঃ মাননীয় মাস্ত্রমহাশয়, জানেন কি বিল ক্যাস করতে গিয়ে, ব্যাংকে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়দের টাকা ঘুষ দিয়ে টাকা আনতে হয় ? এই রকন লাজ্যকের ব্যাপারে, মিছিন্দাশয়ের মতামত কি ?

**শ্রীমৃত্যপ্তর ব্যানাজিঃ** এই রকম কোন অভিযোগ আমার কাছে আসে নি।

ম ছ: ই দৈস আলীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, কি জানাবেন যে স্কুলে রেওলার মাইনে হছেনা, পেমেন্ট হছেনো ইত্যাদি সহকে অনেক কিছু শুনলাম কিন্তু আজকাল স্কুলে ক্লাস হয় না, ক্লাসে পড়াশুনা হয় না— যাতে সেই কাজ হয় তার জন্ম কি চিতা করছেন ?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জিঃ মাননীয় সদস্ত এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলেছেন এবং আাম এই বিষয়ে চিন্তা করছি।

প্রীআনন্দর্গোপাল মুখার্জী: এটারাইসিং আউট অফ দি প্রি'ভয়াস এটানসার আপনি বললেন যে খুব সিরিয়াসলি চিতা করছেন। আমি আপনাকে অফরোধ করতে পারি কি, যাতে এই বেতনের টাকা প্রতি মাসে নির্ধারিত সময়ে দেওয়া য়য় তার জন্ম আমরা যদি একটা কমিটি করে, এবং তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার স্কুষ্ঠ, সমাধান হয়। এই বিধয় কি চিতা করবেন ৪

শীয়ত জেয় ব্যানার্জী: সাধারণত: মাধ্যমিক বিভালয়গুলির পরিচালনা এবং বিকেন্দ্রীকরণের
উদ্দেশ্যে কমিট গঠনের কথা সরকার চিন্তা করছেন। তবে এই রকম পদ্ধতির কোন সিদ্ধান্ত করা
ইয় নি।

শ্রীবলাইলাল সেঠঃ একই বিভালয়ে ছই রকম বেতন দেওয়া হয়, যেমন হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকদের দেওয়া হয় ডেফিজিট গ্র্যাণ্ট আর নাইন টেন পর্যন্ত যে সব শিক্ষকদের কার্যে নিয়োগ করা হয় সিনিয়ার বেসিক স্কুলে তারা ঠিক মত বেতন পান না অথচ এখানে হাজার টাকা

করে যে গ্র্যাণ্ট দেবার কথা ছিল, আমি নিজে ভক্তভোগী, তাঁরা একটি প্রসা পর্যন্ত পান না। অথচ আমরা বলেছিলাম যে ডিদেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি এই রকম একই স্ক লে একই যোগ্যতা সত্ত্বেও হুই রকম বেতন পান ? যদি জেনে থাকেন তাহলে তার জন্ম কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

**এীয়তাঞ্জয় ব্যানার্জিঃ** মাননীয় সদস্য এতো তাড়াতাড়ি প্রশ্ন কর্মেন যে স্বটা বুঝতে পারশাম না। তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হচ্ছে কোন কোন বিজালয়ে বিভিন্ন স্কেল প্রচলিত আছে। আমার বক্তবা হোল যেসব বিজালয়ে সবকারী অনুদান দেওয়া হয় সেখানে যেসব স্কেলে বেতন দেওয়া উচিত সেইভাবে দেওয়া হয়—তব যদি ঐ বকম হয়ে থাকে তাব জন্য স্বকার দায়ী নয়।

**শ্রীমতী নুরুয়েশা সান্তারঃ** স্কুল কলেজে যে চনীতি চলছে—সে**থানে** যে টোকাট**কি**র ব্যাপার চলছে সেটা বন্ধ করার জন্ম শিক্ষামন্ত্রী কোন বাবস্থা অবলম্বন করেছেন কি ১

**শ্রীমতপ্রেয় ন্যানাজিঃ** মাননীয় ধদস্ত যা বল্লেন—টোকাটকি বন্ধ করা শক্ত সরকারের পকে। সে যাই হোক বন্ধ যাতে হয় সে বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন।

শীশবজচন্দ দাস ৷ সাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে যাতে শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান তার জন্ত ডি আই পদ বাদে আর একটা পদের সৃষ্টি করছেন। আমাদের পুরুলিয়া জেলায় সে পদে কোন লোক যায় নি। মল একজন যে ডি আই ছিলেন তিনিও নাই। তিনি কি অবগত আছেন যে আমাদের পুরুলিয়। জেলায় কোন ডি আই নাই १

**শ্রীমতাঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ এ বিষয়ে অন্তসন্ধান করে দেখবো।

Mr. Speaker: Now the Held Over Question starred questions Nos. 1 & 2, Starred Qustion No. 1 is from Shri Aswini Roy and the Starred Question No. 2 is from Shrimati Geeta Mukhopadhyay. Both the questions are on the same subject and may be taken together.

#### HELD OVER STARRED OUESTIONS

(To which oral answers were given).

# রাসায়নিক সারের দরবৃদ্ধি

- \*>। (অফুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫।)
   শীঅবিশীরায়ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অফুগ্রহ-পূৰ্বক জানাইবেন কি-
  - (ক) সরকার কি অবগত ভ্রাছেন যে, রাসায়নিক সারের দর বর্তমানে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে: এবং
  - (থ) অবগত থাকিলে-
    - (১) দরবৃদ্ধির কারণ কি, এবং
  - (२) मत्रकारतत जत्रक रहेराउँ हेश त्रासित जन्न कि वावन्ना न ७ ता रहेता है ?

# ইউরিয়া সারের মূল্যবৃদ্ধি ও তুম্প্রাপ্যতা

- \*২। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৬২।) **এ মতী গীতা মুখোপাধ্যায়** ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে—
  - (১) ইউরিয়া সারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে,
  - (২) বহু জারগার এই সার পাওয়া যাচেচ না: এবং
  - (থ) অবগত থাকিলে-
  - (১) ইহার কারণ কি, এবং
  - (২) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবস্থান করছেন ?

### গ্রীআত্তস সারোর :

- (ক) (১) কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৭ই মার্চ হইতে ইউরিয়া সারের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে ইউরিয়া সারের ঘাটতি থাকায় কোন কোন স্থানে নিগারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মল্যে এই সার বিক্রয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন।
- (ক) (২) ও থ (২) (২) বিদেশ হইতে আমদানির অন্তবিধা ও ওয়াগনের অভাবের ফলে সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক মাস যাবৎ ইউরিয়া সারের অভাব দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন অভ্যায়ী সার সরবরাহের জন্ম কেন্দ্রীয় সরবরাহের জন্ম অভাব সন্বেও যতত্ব সন্তব দেশজ ইউরিয়া সার অন্তান্ধ্য প্রার্থনান ইইতে আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতেব বিভিন্ন বন্দরে কতকগুলি জাতাজ ইউরিয়া সার বাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ওবাগনে ও লবিতে সত্তব লইয়া ঘাইবাব ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ক্রবিমন্ত্রী মহাশয়কে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭২-এর মধ্যে অন্তান আরও ১০,০০০ টন ইউরিয়া সার এই রাজ্যে পাঠাইবাব অন্তরোধ কবা হইষাছে। বর্ত্তমানে স'র সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। মনে হয় বিভিন্ন জায়গায় বর্ত্তমানে ষেটুকু অভাব আছে উলিখিত সরকারী বাবস্থা শমুহের ফলে মোটামুটিভাবে হুর করা সম্ভব হইবে।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে ইউরিয়া সার বিক্রয় করা সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৫৭ [Fertiliser (Control) Order, 1957] অগ্নযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এ সহকে বিহিত ব্যবহা গ্রহনের জক্ম বিভাগায় আঞ্চলিক আধিকারীক ও পুলিশের উপর প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাঁহারা এই সকল বে-আইনী কাজের উপর নজর রাখেন ও স্থনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে উল্লিখিত আদেশবলে যথোপযুক্ত ব্যবহা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া মহাকরণের ক্র্যি বিভাগে কোন স্থনিনিষ্ট অভিযোগ আসিলে হানীয় জেলা কর্তপক্ষকে যথোপযুক্ত ব্যবহা লইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

# [ 2-20—2-30 p.m. ]

শ্রীঅশ্বিনী রায়: আপনি বললেন যে ১৭ই মার্চের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দর বাড়াবার জন্ম সারের দর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার Supplimentary হচ্ছে ১৭ই মার্চের আগে পাইকারী দর কত ছিলে। এবং ১৭ই মার্চের পরে কেন্দ্রীয় সরকার যথন বাড়ালো তথন পাইকারী ও খুচরো দর কত নির্দিষ্ট থাকবে বলুন ?

**শ্রীআবিত্বস সান্তার:** ১৭ই মার্চের আগের কথা আমার পক্ষে বন্দা সম্ভব নয়। , १-৩-৭২ তারিথের পর যে Excise duty বসেছে fertiliser-এর উপর সেটা ১% অথাৎ মোটাম্টি তার ফলে Fertiliser-এর উপরে দর বৃদ্ধি পেয়েছে ১% ফলে এথানে বিভিন্ন সারের মূল্য বিভিন্ন রকম—তার ফলে যেটা Vary করে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা ২০ টাকা থেকে ৩৬ টাকা পার টন।

শ্রী আখিনী রায়: এই বৃদ্ধিটা দেখতে পাচ্ছি ৫%-এর বেশী, এটা Control করবার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা অর্থাৎ আপনি যেটা বললেন যে ২০ টাকা থেকে ৩৬ টাকা। আমার কাছে যে তথ্য আছে দেটা আরো বেশী। বাজারে যেটা বিক্রয় হচ্ছে তাহলো ঐ যে Tav ৫% ধার্য্য করে দরটা যেটা বাড়া উচিৎ তার উপরে এত বেশী দর বাড়লো কেন সেটা নিয়ন্ত্রণের জন্ম কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?

প্রীক্সাবস্থন সাস্তার: যে সমন্ত সার—সেটাতো Control Rate-এ বিক্রম হয় এবং সেটা agency অর্থাৎ Fertiliser Corporation তাদের যে agency আছে তাদের মারফত এটা বিশি করা হয়। Contror Rate-এর ৰাইরে যেটা বাজারে হছে সেটা মোটাম্টি আমার কাছে থবর এসেছে তার জক্স আইনে বিধান আছে, Fertiliser Act, 1957-এ সেই অন্নযায়ী বিধান আছে। কিন্তু এই যে ৫% মধ্যে দর Vary করে তার কারণ হছে এই সারগুলি Per Tonn ঠিক এক দর নর, যেমন Ammonium Sulphate সেটা Per টন হছে ৫০৫ টাকা, তার উপর ধরুম ধরে নিয়ে Ceilng Price যেটায় Fertiliser যেটা বিক্রি করতে পারে সেটা হছে ৫৬০ টাকা, এটা Government rate এবং Ammonium Sulphate সেটা ৫৬০ টাকা। ইউরিয়া যেটা ৪৬% আছে সেটার দর হছে ৯৫৯ টাকা, আর যেটা ৪৫% আছে সেটার দর হছে ৯৫৯ টাকা। যেটার দাম বেশী তার উপর ৫% ধরায় এই ভ্যারিটা হছে।

শ্রী আমিনী রায় ঃ আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে পারসেণ্টেজটা ঠিক করছেন সেই দরে বিক্রী হচ্ছে না, আরো বেশী দরে বিক্রী হচ্ছে। কার্জেই সেটা কণ্ট্রোন্স করবার কি ব্যবস্থা আপনারা করেছেন ?

**@ আবন্তস সান্তার:** আমি তার উত্তরে বলছি এই বেশী দরে বিক্রী হওয়াটা অপরাধ এবং তারজন্ত শান্তি বিধান আওতার মধ্যে সে পড়েছে। এটা আমি আমার উত্তরের মধ্যেই বলে দিয়েছি। কাজেই সেজন্ত আর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী আধিনী সায়: আপনি 'থ' (২) তে বলেছেন সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে। এর আগে তোলোকে চাষ করেছে তাই সাপ্লাই-এর প্রয়োজন এবং তারজন্ত ডিম্যাণ্ড বেড়ে গেছে। কাজই এই ডিষ্টিবিউসনের আপনাদের মেশিনারি কি করছে সেটা আমাদের বলবেন কি এবং তারজন্ত আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীজ্ঞাবত্বস সান্তার: আইন অন্ন্যায়ী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার আমরা নিশ্চরই সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো এবং আপনাদের যদি সেরকম কোন অভিযোগ থাকে আমার কাছে পাঠাবেন আমি সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেব। >

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়ঃ আপনি প্রশ্নের উত্তর যা দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথমেই দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স করেছেন ১৭ তারিথ থেকে দাম বৃদ্ধির উল্লেখে। আপনি কি অবগত আছেন বে ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্ষের কথা বিবেচনা করেন নি,

এই রকম পরিস্থিতিতে তৎকালীন বাজ্যপালের শাসনের সময় ইউরিয়া সারের অস্থায়ী দাম বৃদ্ধির ক্রথা এবং আপনি কি ফাইল খুঁজে দেথছেন সেই সময় আমাদের তরফ থেকে এতে আপত্তি করে বলা হয়েছিল ?

শ্রীক্ষাবত্বল সান্তার: ব্যাপারটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এই সারের উপর ফ্রম টাইম টু টাইম টাক্ম ধর্য্য করেছেন। বর্তমানে যেটা বেড়েছে আমি বলছি তার আর আগেই সেটা ছিল। আপনি নোটিশ দিলে সমস্ত কিছু জানাবো।

শ্রীমতী গীত। মুখোপাধ্যায়ঃ আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আপনি দেথিয়েছেন ইউরিয়া সারের টন প্রতি রেট হচ্ছে ৯৬০ টাকার বেশী নয় শক্তি অহসারে এবং সেটাই হচ্ছে মূল দাম। তার উপর ২ হচ্ছে আপনাদের গভর্ণমেন্টের ট্যাক্স রেট এবং তারপর ৫ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স রেট এবং তারপর ৫ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স রেট এটা তো তথন হয়নি। সেই সময় আমরা রাজ্যপালের কাছে একটা রিপ্রেজনটেসন দিই এবং তথন উল্লেখ করা হয়েছিল যে ১ টাকার জায়গায় ১০৫০ করে পার কিলো ইউরিয়া সারের দাম উঠেছে। তথন তো এই ট্যাক্স হয়নি। তাহলে সেই দামটা কি করে এই সব ব্যাখ্যায় ধারা কাভার্ড হচ্ছে মন্ত্রিমাং সেটা একটু জানাবেন কি ?

শ্রী আবস্তুল সান্তার: আমাদের যে প্রাইসটা আছে অর্থাৎ সেটা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের প্রাইস এবং এই ইউরিয়ায় যেটা ৪৬ আছে সেটার দাম হচ্ছে ৮০৯ টাকা এবং পরে এ্যাডিশন্তাল হাফ পারসেন্ট সেলস ট্যাক্স প্র্যাস টু পারসেন্ট সারচার্জ এবং তার উপর ষেটা সেটা হচ্ছে ৪ ৫০ প্রসা আর রেটেবল পোরসান অব দি ডিষ্ট্রীবিউসন সেটা হচ্ছে ৮ টাকা কাজেই এই সব নিয়ে হচ্ছে ৮৯১ ৪৯ প্রসা এরপরে একটা মারজিন আছে। কাজেই এই সেলিং প্রাইস অব দি ডিপার্টমেন্ট টু দি ডিষ্ট্রীবিউটরস এটা, হচ্ছে ৮৯১ ৪৯ টাকা। কিন্তু সেলিং প্রাইস পার টন হচ্ছে ৯৫৯ টাকা। কাজেই আগে যেটা ছিল তারপরে নতুন ট্যাক্স যেটা ধার্যা হঙ্গেছে সেটাতে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

[2.30-2.40 p. m.]

শ্রীমন্তী সীতা মুখোপাধ্যায়: মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় যে হিসাব দিলেন সেই অন্থারী আমি ধরে নিলাম কশো আর ট্যাক্স মিলে ১২শো, তাতেও কিলো ১২০ পয়সা হওয়া উচিত সমত ব্যালেস মাঝখানে ধরেই। কিন্তু তা সম্বেও ১৫০ হয়েছে। মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন, ফাটিলাইজার কর্পোরেশনের সেলদ অফিসে বিভিন্ন জায়গায় টন প্রতি ২০০ টাকা করে উবিলের তলা দিয়ে দেবার জন্ম চার্জ করা হচ্ছে ?

**এী আবতুস সাত্তার:** এবিষয়ে নোটিশ দিলে আমি দেথবো।

শ্রীমতী গীত। মুখোপাধ্যায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি. এই ঘটনার পরেও যে সমস্ত আপনাদের পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসাদার আছেন—ওরা টেবিলের তলা দিয়ে আর এরা একেবারে উপর দিয়ে যে একসট্র। ধরছেন তাতে ১'৫০ হচ্ছে। এর পরিবর্তে কোন জনপ্রতিনিধি নার্ফত সরাসরি বিক্রি করার বা ডিসট্রিবিউসান করার কোন ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করবেন কি ?

**শ্রীআবন্ধস সান্তার:** মাননীয় সভ্যদের আমি অন্তরোধ করবো যে এরকম কোন অভিগোগ থা**কলে আ**পনারা দেবেন। যদি স্পোসিফিক দেন তাহলে এনকোয়ারী করে দেথার ব্যবস্থা করবে। এবং তা করে ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

**জীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়:** শুধু নির্দিষ্ট অভিযোগের ব্যাপার নয়। একটা ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে সেই ব্যবস্থার বিৰুদ্ধে আপনার পাল্টা কার্যকরী ব্যবস্থা কি হতে পারে বন্টনের ব্যাপারে সেই প্রশ্লটা সম্পর্কে আপনি যুক্তিসংগত কিছু বিবেচনা করছেন কি ?

প্রীত্থাবতুস সান্তার: আমরা মাত্র করেকদিন হল এসেছি। ডিসট্টিবিউসানের বর্তমানে যে সিসটেন আছে আমি বৃঝতে পারছি যে বিভিন্ন জায়গায় যা না মূল্য তারচেয়ে বেশী নিচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করছি না, স্বীকার করছি সেটা বন্ধ করার জন্ম একটা করে উপদেষ্টা কমিটি রকে রাথা উচিত। প্রতি রকে যাতে একটা করে উপদেষ্টা কমিটি থাকে, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি থাকে তাতে বেসরকারী লোকও থাকবে এবং সেই কমিটি এইসব অভিযোগ বা কোন অন্যায় বা চোরাকারবারী যাতে না হয় সেটা দেখবে। তাদের সেই ব্যাপারে ক্ষমতা দেবার ইছ্যা আমার আছে। তবে সেটা আমি ক্যাবিনেটে প্লেস করবো এবং তারপরে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেব। আর বর্তমানে যে ভাবে ডিসট্টিবিউসান হচ্ছে তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমি স্থাটিসফারেছ নই।

শ্রী আবসুল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একথা স্বীকার করেছেন যে ইউরিয়া সারের ব্যাপারে নানা জায়গা থেকে খবর আসছে যে দর বেশী নেওয়া হচ্ছে যাকে এক কথায় কালো-বাজারী বলা চলে। তিনি কি এ খবর রাথেন যে কোলকাতা বন্দরে যেখানে ইউরিয়া সার ডিসচার্জ হয় হয় সেই জায়গা থেকেই—শুধু কাগজে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সংগে লেনদেন হয়, কালোবাজারে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চলে বাচ্ছে এবং আপনার যে দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং এ আছে সেখানকার বড বড় অফিসাররাও এরমধ্যে আছেন ?

শ্রীআসপুল সান্তার: এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে কালোবাগারী আছে আমার কাছে থবর এসেছে। ফার্টিলাইজার যেটা সরবরাহ করা হয় সেটা কম। সেটার স্কুযোগ নিয়ে অনেকে কালোবাজারী কারবার করেছেন। এথন এরমধ্যে কোন অফিসার জড়িত আছেন সেটা আমার পক্ষে বলা সন্তব নয়। তবে আপনারা যদি সেই অফিসারের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ দিতে পারেন আমি বলছি সেই অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলখন করা হবে। তা ছাড়া ফার্টিলাইজার কনট্রোল অর্ভার, ১৯৫৭ আছে। যদি কেউ এই আইন ভংগ করে বেশী দাম নেয় তাহলে তার শান্তির বিধান আছে। মাননীয় সভ্যদের আবার বলছি আপনাদের যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে সেগুলি দিন এনকোয়ারী করে ব্যবস্থা অবলখন করা হবে।

**এ)পুরঞ্জয় প্রামানিকঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে বর্ধমান জেলার এগ্রিকালচার বিভাগ হইতে কলকাতা বন্দরে ভৌশিভারি নিতে এসে ৫০ খানা লারি ফেরত গিয়েছে।

**শ্রীআবদ্ধস সান্তার:** এই রকম কোন সংবাদ আমার জানা নেই।

জ্ঞীপুরঞ্জয় প্রামাণিকঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে ইউরিয়া সারের অভাবে বর্ধমান জেলার লক্ষ লক্ষ বিঘাধান জমি নষ্ট হচ্ছে?

**শ্রীষ্মাবত্বস সান্তার**ঃ শুধু বর্ধমান জেলা কেন প্রায় জেলায় ইউরিয়া সারের অভাবে রয়েছে এবং সেথানে যাতে সার পাঠান হয় তার ব্যবস্থা করেছি এবং কয়েকটা জাহাজ অলরেডি এসেছে এবং সেগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিকঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন ফার্টিলাইজার কন্টোল অর্ডার অহুবারী কতজন অসাধু ব্যবসায়ী যারা ক্লুত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে তাদের প্রেপ্তার করা হয়েছে?

Mr. Speaker: The question does not arise.

শ্রীমভাদেব মুখোপাধ্যায়: নাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে দার বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে এই ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করে, ডিট্রীবিউটরদের উচ্ছেদ করে প্রত্যেক অঞ্চলে সরকার থেকে সেল ডিপো করে যে সমস্ত বেকার যুবক আছে তাদের মারফত সার বিতরণ করার জক্য তাদের কর্মে নিয়োগ করে চাষীদের শোষণের হাত থেকে বাচাবেন কি ?

শ্রী আবহুস সান্তার ঃ আপনি যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটা সাজেসান আকারে পাঠান, আমি এগজামিন করে দেখব এবং যদি ভাল হয় তাহলে বিবেচন। করব।

শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়ঃ আমি আবার বলছি যে এই ডিষ্টিবিউসান ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করে ডিষ্টিবিউটরদের উচ্ছেদ করে প্রত্যেক অঞ্চলে সেল ডিপো করে সেখানে বেকার যুব কদের কর্মে নিয়োগ করে সোজাম্বজি চাষীদের কাছে সার ডিধীবিউসান করার ব্যবস্থা করন।

(নোরিপ্লাই)

## আদিবাসী ও ওফসিলী চাত্রচাত্তীদের জোস্টেল ভাত্র

- \*৩১। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*১০৬।) **শ্রীরবীন্দ্রনাথ বের।ঃ** তদসিলী গ্রাতিও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূবক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী ও তফসিলী ছাঞ্জাঞ্জাদের খোসেঁল ভাতা বাবদ গত বছরের যে টাকা এখনো বাকি আছে তা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে এবং তার পরিমাণ কত; এবং
  - (খ) ঐ জেলার আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ভাতার টাকার পরিমাণ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কত?

Minister-in-charge for Tribal and Scheduled eastes Dett. . (ক) মধুরীক্বত কোটার মন্তর্ভুক্ত কোন ছাত্র-ছাত্রীর হোষ্ট্রেল ভাতা বাবদ কিছু বাকী নাই।

(থ) না।

# বস্থায় ক্ষতিগ্ৰস্ত বনগ্ৰাম থানায় গৃহনিৰ্মাণ ঋণদান

- \* ২০। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*১১৫)। **শ্রীঅজিত কুমার গালুলী**ঃ আণ ও সমাজ-ম্লাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তাহপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকারী হিসাব অহ্যায়ী গত ১৯৭১ সালের বক্তায় বনগ্রাম থানার অন্তর্গত গ্রাম বাসীদের মোট কতগুলি বাসগৃহ ভূমিস্তাৎ হয়েছে;

- (খ) ঐ বাসগৃহের সংখ্যা নিরুপণে সরকারী পর্যায়ে তদন্ত কার্য শেষ হয়েছে কিনা এবং হইলে কিভাবে তদন্ত করা হয়েছে এবং তার কাজ কবে শেষ হয়েছে; এবং
- (গ) এ পর্যন্ত কত পরিবার গৃহনির্মাণ বাবদ সাহায্য পেয়েছেন এবং সাহায্যের জন্স নিমত্ম ও উচ্চতম কত টাকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে ?

## Minister-in-charge for Relief and Social Welfare Department:

(क) (খ) ও (গ) এত অল্ল সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

### উদ্বাস্থ্য শিবিরে নগদ সাহায্য বন্ধ

- \*৩৩। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১২।) **শ্রীনিভাইপদ সরকার** উষাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিন্যে অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কুপার্স হ বিভিন্ন ক্যান্তেপ বর্তমানে ডোল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরপ পরিবারের সংখ্যা কত: এবং
  - (থ) উক্ত পরিবারগুলির ত্রবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সরকার পুনরায় ঐরূপ ডোল চাল করার বিষয় চিস্তা করিতেছেন কিনা?

## Minister-in-charge for Refuge Relief and Rehabilitation Department :

- (ক) কুপার্দেশ্ন ৬২০টি পরিবার সহ মোট ৭,৬২৮;
- (খ) একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে বিষেচনা করা হইতেছে।

# বর্ধমান জেলায় টেষ্ট রিলিফ

- \*৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৫।) **জীঅখিনী রায়:** তাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহোদ্য অন্তগ্রহণ বঁক জানাইবেন কি—
  - (ক) বর্ধমান জেলীয় ১৯৭১-৭২ সালের পরীক্ষামূলক ত্রাণকার্যের (টেইরিলিফ) কোনও তথ আছে কি; এবং
  - (খ) থাকিলে, ১৯৭১-৭২ সালে গলসী থানার আদরাহাটি গোহ গ্রাম অঞ্চলের মহড়া গড়স্থ রাস্তার জন্ত মোট বরাদ্দের এবং ২০ শে মার্চ পর্যন্তর পরিমাণ ?

# Minister-in-charge for Relief and Social Welfare Department:

(ক) ও (থ) এত অল্ল সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

# वशाविश्वत्व (अपिनीश्रुत (जनाय गृहिर्मान । भन

- \*৩৫। (অফ্মোদিত প্রশ্ন নং \*१९।) **শ্রীস্থীরচন্দ্র দাল:** ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অভগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি –
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার গত বছরের বক্তাবিধবত গৃহগুলির মেরামত ও পুননির্মাণের জক্ত কর টাকা ঋণ বাবদ মঞ্জী দেওরা হইরাছে;

- (থ) এ পর্যন্ত কোন কোন মহাকুমায় ঐ বাবদ কত টাকা বিতরণ করা হইয়াছে:
- (ম) মধ্বুর করা হইয়া থাকিলে ঐ টাকার পরিমাণ কত , এবং কোন কোন মহকুমায় কত টাকা বিতরণ করা হইয়াছে ?

## Minister-in-charge for Relief and Sociol Welfare Department:

- (क) আট লক টাকা।
- (থ), (গ) ও (ए) : এতো অল্লসময়ের মধ্যে প্রয়োজনীর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

## ডেবরা ও পিংলা থানায় টেই বিলিফ

- \*৩৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*১১০।) **এীরবান্দ্রনাথ বেরা**ঃ ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ১৯৭১-৭২ সালের এ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় ডেবরা ও পিংলা থানায় কতগুলি টেট্ট রিলিফ স্কীম মঞ্জর করার জন্য সরকার দর্থান্ত পেয়েছেন:
  - (থ) তন্মধ্যে এ পর্যন্ত ডেবরা এবং পিংলার জন্য ক্য়টি স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছে ; এবং
  - (গ) বাকি গুলি কবে নাগাদ মঞ্জর করা হবে বলে আশা করা যায় ?

#### Minister-in-charge for Relief and Social Welfare Deptt. :

(ক), (খ) এবং (গ) এতো অল সময়ের মধ্যে সংশ্লিই রক হটির প্রয়োজনীয় তথা সংগ্রহ করা ভব হয় নি।

#### Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

 $\boldsymbol{Mr}$  Speaker: I have received 8 notices of Calling Attention on the following ubjects, namely :

(1) Closure of some big industries in Howrah district—from Shri Mrigendra lukherjee;

(2) Violation of the "Gentlemen's Agreement" by the management of Bengal lour Mill at Shibpur, Howrah, resulting in closure of the Mill—from Shri Santi Lumar Das Gupta;

(3) Unauthorised occupation of Government lands during 1967-72—from hri Pradyot Kumar Mahanti;

(4) Scarcity of motor accessories, particularly, tyres and tubes\_from Shriswini Roy;

(5) Scarcity of drinking water at Anara and Chirka in Purulia district—from hri Sarat Chandra Das:

(6) Closure of Bidi factories in Bankura district—from Shri Kashinath Misra;

(7) Students' strike in Kalyani University—from Shri Netaipada Sarkar; and

(8) Hunger strike by two thousand workers of Demo Main Colliery in sansol sub-division—from Shri Aswini Roy.

I have selected the notice of Shri Aswini Roy on the subject of hunger-strike y two thousand workers of Demo Main Colliery in Asansol subdivision.

Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject day, if possible, or give a date for the same.

Dr. Gopal Das Nag: Statement will be made on Friday next.

#### MENTION CASES

[2-40-2-50 p.m.]

Mr Speaker: I have received notices under rule 351 from 27 honourble members of this House for mentioning some facts in order to draw the attention of the Ministers concerned. I have allowed all of them but I would request the honourable members to co-operat with me from the next day. I think not more than 10 mention cases should be allowed from tomorrow. If any notice is given to me under rule 351 that must, given one hour earlier, that means, within 12 noon, but the notice which will be given after that may not be accepted under rule 351. I will select only ten out the total notices filed by 12 noon.

Shri Biswanath Mukherjee: Sir, is it one or two days before or one the same day?

Mr. Speaker . On the same day.

শ্রীহারবিন্দ নক্ষরঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যথন অধিবেশনে যোগ দিতে আসছিলাম তথন শুনলাম যে ২৪-পরগণা জেলার কুলতলি ব্রকের অধীনে মহাপিঠ, বৈকুঠপুব অঞ্চলের মধ্যে বিনোদপুর প্রামে যথাক্রমে সনাতন শাসমল ও মোক্ষদা শাসমল না থেতে পেয়ে বিষ থেয়ে আত্মহত্যা করেছে। বর্তমানে তাদের চারটি নাবালক সভান বছই বিপদের সন্মুখীন। আমি এই বিষয়ে রিলিফ মন্ত্রিমহাশয়ের ও মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আক্ষণ করছি। তিনি যাতে এই বিষয়টি দেখন ও এই অসহায় নাবালকরা যাতে বাচতে পারে!

**এীবিশ্বনাথ মখাজিঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য আমি একটা ওরতের বিষয়ের প্রতি দঙ্গি আকর্ষণ কর্ছি। গত ২রা এপ্রিল অমূত্রাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে, Minister of State for Home (Police), Mr. Subrata Mukherjee said on Saturday that the policemen and Home Guards who had carried out their duty with boldness during the height of the Naxalite movement would be given cash rewards and some of them would be promoted. Mr. Mukherjee also said that trade union leaders who completely ignored their task of boosting the production might be arrested under the MISA like the employers who misused the provident fund dues of the workers". মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা একটামাত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে ! আপনার মার্ফত মন্ত্রিমহাশয়কে অত্নরোধ করবো যে তিনি এ বিষয়ে পরিস্নার করে দেবেন শ্রমিকদের মজরের প্রাপ্ত যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড তার কাছে জমা থাকে সেটা চরি করলে বা বে-আইনী থরচ করলে তারজন্ম তাকে মিসায় গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করা হবে। যদি ট্রেড ইউনিয়ন লিডার উৎপাদনের ব্যাপারে বা কাজে গাফলতি করছে এরূপ কোন কাজে ট্রেড ইউনিয়ন লিডারকে বিচারে গ্রেপ্তার করে রাখা হবে। মিসার আলোচনা অন্তত্ত হবে এখানে আমি তা আনছি না। টেড ইউনিয়ন মহলে **ठ**िक्शना श्रुष्टि করেছে। সংবাদ मगरा ই ট নিয়ন আনোলনের অধিকার উৎপাদন বৃদ্ধি CHTMIS আইন-কাফুন অফুসারে, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার—তার মধ্যে থেকে কেউ যদি উৎপাদন ব্যাহত করে তারজন্ম তাকে মিসায় ধরা হবে, ঐ ট্রেড ইউনিয়ান লিডারদেব এরকম একটা কথা মন্ত্রি-মহাশয় বলেছেন বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু বেহেতু অন্তবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে তাই উল্লেখ কর্তাম। মৃদ্রিমহাশয় এ বিষয়ে ক্লারিফিকেসান করে দেবেন।

**জ্রীগণোশচন্দ্র হাটুই:** মাননীয় অধ্যক্ষ নহাশয়, আমি হাওড়া এবং হুগলী জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছি। ১৯৭১ সালের ১লা জাহুয়ারী থেকে হাওড়া-আমতা এবং

১:ওড়া-শিরাখালা Light Railway-এর ধর্মবট হওয়ার ফলে এটা বন্ধ হয়ে যায়। এই রলপথগুলি চালু করার ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। গতকাল ধবর পেল ম ঐ লাইনের telegraph-এর তার ও যন্ত্রাংশগুলি স্বিয়ে নেওয়াহছে। অব্ধৃত্যমন্ত্রী আখাস দিয়েছেন ঐ রেলপথগুলি চালু করা হবে। এর take up করার ব্যাপারে যেথানে বাজাসরকার চিতা করছেন সেধানে ঐ telegraph-এর তার এবং যন্ত্রাংশ সরানোর ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডাঃ গোপাল দাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, মাননীয় সদস্ত বিশ্বনাথবাৰ যে প্ৰসন্ধ উত্থাপন করেছেন তাতে আমি জানি না কোথা থেকে তিনি এরকম একটা ধারণা পে**য়েছেন।** আমি শুধু এটুকু জানাচ্ছি যে production-এর একটা target সরকার ঠিক করতে চান তারজন্ত MISA আইনের সাহাযোর কোন দরকার নেই। Relief undertaking Act যা আছে তাতে provision আছে যে সরকারী উত্তোগগুলির ক্ষেত্রে সরকার production-এর target বাধাতা-মূলকভাবে বেঁধে দিতে পারেন এবং দেই অনুযায়ী বেতন ও অক্সান্ত বোনাসের হার সংশোধিত আকারে বেধে দিতে পারেন। আমরা সকলেই চাই production বৃদ্ধি হোক। গৃত ৫ বছরে স্বকরো এবং বে-সরকারী শিল্প ক্ষেত্রে production-এর হার যে নিম্নগতি হয়েছে সে বিষয়ে হিন্ত নেই। এ বিষয়ে সকলেই এক্ষত যে পশ্চিমবাংলায় শিল্প ক্ষেত্ৰে উন্নতি য**দি চাই তাহলে** production-এর হার বাড়াতে হবে এবং উৎপাদিতের মান বাড়াতে হবে। কিন্তু তঃখের সঙ্গে লগ্য করছি যে ১৯৬৭ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার পরিচালিত উত্যোগগুলি যে ল'ভ কবত সেগুলিতে ক্রমাগত উৎপাদনের হার কমে যাবার ফলে আজ একটা ভয়াবহ অবস্থার 🕫 🖟 হয়েছে। সরকারী উত্থোগগুলির মধ্যে বিশেষ করে ইস্পাত ক্ষেত্রে যদি উৎপাদনের নির্দিষ্ট ংর বজায় না রাথা যায় তাহলে অভ্যান্ত শিল্পগুলি বাচতে পারে না। এই ইস্পাতের অভাবের গ্রন্থ বে-সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির অবস্থাও শোচনীয় হয়েছে। রাজ্যপাল ভাষণে আবেদন ক্রেছেন দরকার হলে সরকারকে কিছু কিছু mandate দিতে হবে। কিছু কিছু আইনের আশ্রয় নিতে হতে পারে তবে – তারজন্য MISA-র দরকার হবে না। Relief Undertaking Act-এ provision আছে সরকার production target ঠিক করে দিতে পারে। আমরা যেমন trade union আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছি। Trade union-এর নেতারাও এর প্রয়োজনীয়তা ধীকার করেছেন এবং production-এর একটা নির্দিষ্ট হার আমরা বজায় রাখব এই শর্ত্তে কার্নধানা গুলি থুলছে। এরজন্ত MISA-র দরকার নেই। Trade union আন্দোলন আমরা কোন মাইনের দার। থর্ব করব না, বরং অতান্ত মর্যাদার সঙ্গে আমরা এটাকে স্বীকার করব এবং এই গধিকারকে আরও বাভিয়ে দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু এই অধিকার যাঁরা প্রয়োগ করবেন গদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এটকুন আশা করব যে তাঁরা দায়িত সহকারে পশ্চিমবাংলায় বর্তমানের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করে এই trade union আন্দোলন এমনভাবে পরিচালিত করবেন না যাতে শিল্প ক্ষতিগ্রন্থ হাব।

# [ 2-50—3-00 p.m. ]

ভাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়—এইটুকু বিশেষ করে বিশ্বনাথবাবৃকে বলি। আর যে প্রপ্রান্ত্রবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন শনিবার, উনি এই কথাই বলেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতারা গণতান্ত্রিক বিধান অন্নযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করবেন বা জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকাবেন এটাই সকলে আশা করে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নের নামে

দেশের শিল্পগুলোকে স্থাবোটেজ করা, জাতীয় প্রয়োজনকে অস্বীকার করা, শ্রামিকদের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে নজর না রেথে নিজেদের প্রয়োজনে কলকারথানা বন্ধ করবার চেটা করবেন তাদের সম্পর্কে অফুরূপ ব্যবস্থার কথা সরকার ভবিস্থতে চিস্তা করবেন যদি আমাদের প্রচেষ্ঠা বা রাজ্যপালের আবেদনে কোন ফল না হয়। উনি কোনদিন একথা বলেন নি একটা টেট ইউনিয়ন আন্দোলন যেটা সাংবিধানিক মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত যাতে এই আইনসভার সদস্যরা এবং মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই দীর্ঘদিন ধরে জড়িত সেজস্থ কোন আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। আমার মনে হয় বিশ্বনাথবাবুর ভুল ধারণ। আমি দূর করতে পেরেছি।

**জ্ঞীস্তত্তে মখোপাধায়ে** ঃ স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেই সংবাদের ভিত্তি করে আমি উত্তর দিচ্ছি না। কিন্তু যাতে বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যায় তারজক্ত আবেদন জানাচ্ছ। মিসায় টেড ইউনিয়ন আন্দোলন যাঁবা করেন তাঁদের গ্রেপ্পার করা হবে একথা কোন সদস্য বা কোন মন্ত্রী বলতে পারেন বলে আমি নিজে বিশ্বাস কবি না। তবে আলোচনার সময় একটা জিনিষ চিন্তা করা প্রয়োজন। লে-অফ্ লক-আউট, ক্রোজার-এর বিরুদ্ধে যথন আমর। এগিয়ে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন রকম শান্তিমূলক ব্যবস্থা যথন গ্রহণ করতে চলেছি তথন এই ব্যাপারে আমাদের চিন্তার দরকার আছে। মিসার কথা আমি বলি নি, কারণ মিসার কথা বললে আমি নিজে টেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যক্ত, আমি নিজেও তার প্র্যায়ে হয়ত প্রতে প্রারি। **লে-অফ, লক-আ**উট, ক্লোজার ইত্যাদি হচ্ছে এবং উৎপাদন হচ্ছে না. ব্যাহত হচ্ছে, অর্থ নৈতিক অবস্থা আরও অবক্ষয়ের দিকে চলে যাছে। যার মলে কিছ কিছ টেট ইউনিয়ন লাডার আছেন যারা কোরাপটেড। আমি স্বাইকে মিন কর্ত্তিন।। আমি বল্ডি যারা পোগ্রেসিভ ট্রেড ইউনিয়ন মূভ্যেণ্ট ব্যাহত করছে তাদের কথা। এমন অনেক কার্থানা আছে যেথানে উৎপাদন শাসিক ১৮শো পিস ছিলো তাকে নামিয়ে আনা হয়েছে টেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতাদের নিজেদের স্বার্থে ম্যানেজমেন্টে অংশ নেবার জন্ম ছশো পিলে। এইরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় মা**লিকদের বাধ্য ক**রা হরেছে লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজারে। এইসব ট্রেড ইউনিয়ন শীডাররা ম্যানেজমেণ্টকে বাধ্য করেছে আহ্, আরু, সির ঢাকার জন্ম গভর্গমেণ্টের কাছে ধর্ণা **দিতে। টেড ইউনিয়ন যাতে** ব্যব্দায় পরিণত নাহয় এবং টেড ইউনিয়ন মৃভ্যুটে সম্পর্কে মাহুষের মনে যাতে অসং লোকেরা সব এই করে এইরকম মনোভাব না থাকে তারজন্য একটা **আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার।** আজকে বাংলাদেশে শ্রমিকদের মনের মধ্যে অল্লে হলেও নিউক্লিয়াস হলেও ধারণা হয়ে আছে যে ট্রেড ইউনিয়ন করা মানে বড়লোক হবো, ভালো খাবো, **ভালো পরবো। আঞ্চকে** এদেরই সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। স্তুম্ব পথে ট্রেড ইউনিয়ন মৃভ্যুষ্ট **করাকে যারা ব্যাহত করছে** তাদের সম্বন্ধে ভাবা হোক। কিভাবে ভাবা হবে সেটা আপনার। সকলেই ভাববেন। মিসা সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করিনি, এখনও করচি না।

শ্রীওমর আদি: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বহু আলোচিত বিষয় এথানে আমি উপস্থিত করছি। একটু আগে মন্ত্রিমহাশয় এই প্রসঙ্গে উত্তর দিয়েছেন টেস্ট রিলিফ-এর হ্রবস্থার কথা—আমি এই প্রসঙ্গেই আমার বক্তব্য রাখছি। আমার মেদিনীপুর জেলা দারুণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে সে থবর আপনাদের সকলেরই জানা আছে। আমি যে কেল্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি তা হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার পাশকুড়া অঞ্চল থেকে। গত ৫।৬ বছর ধরে বন্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বন্ধায় একদিকে যেমন ফদলের হানি হয়েছে গুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে ভেরী বাধের প্রচুর সংখ্যায় ক্ষতি হয়েছে। এই বাধগুলি ক্ষতি হবার ফলে গুধু যে চাষবাদের ক্ষতি হয়েছে তা নয় গ্রাম্য

্যাতায়াত বাবস্থারও ক্ষতি হয়েছে। টেষ্ট রিলিফ ছাড়া আর কোন উপায় নাই, সেইজন্ত আমি বাণমন্ত্রিমহাশয়ের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্থে মন্ত্রিমহাশয় একটা ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ছটো জিনিসের উপর আপনার কাছে নাটিশ দিয়েছিলান। একটা হছে বেহালায় ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস্থার একটা হছে বেহালায় ইপ্ডিয়া কান। স্থার, ১৯৬৮ সাল থেকে এই ফ্যান কোম্পানী বন্ধ হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এর পরিচালনা ভার নিয়েছিলেন কিন্ধ স্থার,এই কোম্পানী এখনও বন্ধ হয়ে আছে এখানে প্রায় ২ হাজারের মতো শ্রমিক কাজ করতো যায় ফলে তারা এখন বেকার হয়ে আছে। এই শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ আহ্বহতা করেছে, কেউ কেউ পাগল হয়ে গেছে। আমি আশা করছি সরকারী উদ্যোগে এই কোম্পানীকে আবার চালু করবার জন্ম যেন সরকারের কর্মস্চীতে গ্রহণ করা হয়। এই ২ হাজার কর্মচারীর পোল্গ প্রায় ১০ হাজার লোক আজ অনাহারে দিন কাটাছে, ভাইলে তারা বিচে যেতে পারে।

### [3-00-3-10 p.m]

শ্রীনিতাইপদ সরকার: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এবার বাংলায় আমরা যারা বাস করি অনেরা অধিকাংশই বাধালী, আনাদের ওপার বাংলায় বাংলা ভাষাকে যেভাবে মর্যাদা দেওয়া হছে তাতে আমরা আন্দিত কিন্তু তার সঙ্গে মণে এপার বাংলায়, আমাদের বাংলা দেশে মাত-ভ্ষার মাধ্যমে সব কিছু স্বকারী কাজকর্ম চলবে এই ধরনের সরকারী বোষণা থাকা সত্ত্বেও অধাক্ষ মহাশ্য়, বিধানসভায়,সরকারী কাজকর্ম এবং অক্তান্ত জায়গায় মাতৃভাষায় কাজকর্ম হচ্ছে না। এই বিষয় বিধানসভা ভবনে বলবার বহু মাননীয় সদস্য আবেদন করেছেন, সরকারও বহুবার বহু ভাবে প্রতিশ্রতি দিয়েছেন তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা হয়নি। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সরকার `৬৪ সালে একটি মাতৃভাষা কমিশন নিযোগ করেছিলেন। সেই কমিশন আজ প্রতু২০ লক্ষ টাকা থরচ করেছেন বলে আমরা সংবাদপ্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। ক্মিশনে সাড়েতিন হাজারি, ছুইাজারি মনস্বদার স্ব আছেন, এত লক্ষ্টাকা খ্রচ ক্রা হয়েছে কিন্তু একটি আইনের থসভাও মাতৃভাষায় রূপায়িত হয়নি। মাসে ১৪ হাজার টাকা অফিসারের পিছনে ব্যয় হয় কিন্তু যাঁরা অন্তবাদ করবেন তাঁদের মাত্র তিন জনকে রাখা হয়েছে ম'এ পনের শত টাক। ব্যয় করে। এখানে যাঁরা সত্যিকারের কাজ করবেন তাদের নিয়োগ করা ষ্মনি অথচ মোটা টাকার আমলা দিয়ে মাতৃভাষা চালুকরার তদার্কি করা হচ্ছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্তান্ত মন্ত্রীরা আছেন, আপনিও অধ্যক্ষ মহাশয় আছেন, আমি স্কলের কাছে অবেদন জানাই অবিলম্বে সময় সীম! নির্ধারণ করে কবে নাগাদ এই বিধান সভায় ও সরকারী কাজ কর্মে চালু হবে তা ঠিক করার দাবী রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ এটা যথন বিতর্ক হবে তথন এই পয়েণ্ট ভাল করে বলবেন। মেনশনের সময় পলিসি ম্যাটার নাবলাই ভাল।

শ্রীবিমল দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মালদহ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করবার জন্ত নোটিশ দিয়েছি। আমি মালদহ জেলার যে নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি স্থোনে ষ্টেট ফিলেটার-এ একটা মেশিন যেটা ষ্ট্যাগুর্ভি সিন্ধ তৈরী করার ক্ষেত্রে একটা ইউনিক মেশিন যার ছুড়ি সারা ভারতবর্ষে নেই, সারা ভারতবর্ষে এই জাতীয় মেশিন নেই। আজকে এখনিকার শ্রমিকরা গত ভ্'মাসের উপর ধর্মবট করে আছে। এককালে সেখানে স্তিট্র

র-মেটিরিয়ালের অভাব ছিল কিন্তু এখন সেখানে র-মেটিরিয়ালের অভাব নেই। আজকে সেখানে আমিকরা, সেখানে যে ফাটের এটা কা যেসব লেবার ল আছে সেগুলি তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। সেই দাবী নিয়ে তারা আজ আড়াই মাস ধর্মবট করে আছে এবং এটা অবর্ণনীয় জরবস্তার মধ্যে পড়েছে। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি।

জীতপ্র চ্যাটাজ্রী: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সি. পি. এম. এর **দলিল** যেটা আমার হস্তগত হয়েছে সেটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্বছি। এর ফটোষ্ট্যাট কপি আমার কাছে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র পানিহাটি এবং তার পারিপার্শিক এলাকায় বিগত কয়েক বংসর যাবং সন্ত্রাসবাদী মার্কসবাদী কম্নিই পাটির এক कानिन्तार विवाद राष्ट्र हा । मि, भि, धम धव धर मञ्जाम ७ ममछ थूनी वाजनी जिब धामाण **দলিলসহ আপনার মাধ্যমে** এই বিধানসভায় আমি সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করতে চাই। সি, পি. এম এর একটা গোপন সভার সিদ্ধান্ত:— অভ উপস্থিত উপরিলিখিত এলাকাভিত্তিক কমরেডদের রিপোট পাঠ ২ইল। উপস্থিত কররেডদের সংখ্যা ৩৯ জন। বিস্তারিত ও যার আলোচনাতে দেখা যাবে কলেক্রমে দেশবন্ধ বিভাপাঠ বালিকা বিভাগ, স্থনীলকীর্ণ বিভায়তন, ভবনেশ্বরী রামক্রফ সারদাশ্রম, ভোলা নবোদ্য ইন্টিটিউসন, শতদল বালিকা বিজ্ঞালয়, কর্মদক্ষ চক্রচর এবং মহাজাতি স্থল সামাজ্যবালী চিরশক্ত কংগ্রেস এবং লেজুর পি, এস, পি, এবং ডাংগে পদ্মাদের কিছু কিছু নেপথ্য হওক্ষেপে-এর প্রয়োগের অধিকার দিয়েছে। সিদ্ধান্ত:—পানিহাটি এলাকায় আর এদের বরদান্ত করা যাবে না। প্রধান শিক্ষক বিকাশ সেনকে কমরেড গোপাল ভট্টাচার্যের অন্নমত্যান্ত্রদারে অন্তরালে স্থান দিতেই হবে। তার স্ত্রী প্রধান শিক্ষিকা মীরা সেনকে যে কোন প্রকারে নিঃশুর্ত রিলিল করতেই হবে। শান্তিবাধকে বাচাতেই হবে। জরুরী সিদ্ধান্ত নিম লোক গুলি আমাদের মার্কস্বাদী দলের প্রধান পক্র, এদের ক্ষমা নেই। প্রতি এলাকায় এদের গতিবিধির উপর কমরেডদের দৃষ্টি রেথে রাজনৈতিক গুন করা চাই।

মি: স্পীকার: মি: চ্যাটার্জা ওটা কি পাঠ করছেন ?

এই ষে দলিল সমস্ত পাওয়া গেছে তার থেকে আমার বক্তব্য বলছি। এই সমস্ত রাজনৈতিক দলিল।

মি: স্পীকার: এই সমস্ত টেবিলে দিয়ে দিন, সমস্ত মেহারর। পাঠ করে নেবেন।
(ভয়েস: এইগুলি একটু পড়ে দিলেই ভাল, আমরা তাহলে জানতে পারি। জনগণও
জানতে পারে)

**জ্রীভপন চ্যাটার্জি:** তাহলে কি পড়ে দেব ?

Mr. Speaker: That may be laid on the table জিইটা মুখে বলে দিন।

শ্রীভপন চ্যাটার্জি: পানিখাটি থেকে বিগত ২০ বছরের মধ্যে কোন কংগ্রেদ কর্মী নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেনি, দেটা এমনই একটা হর্গম হুর্গ ছিল ওদের। দেখানে কমদে কম ১০০ জন কংগ্রেদের তরুণ কর্মী এবং যুবক নিহত হয়েছে, ৫০ জন তরুণ যুবক এখন পঙ্গু হয়ে আছে। এ ছাড়া বহু ঘর বাড়ী দোকান তারা আলিয়েছে, পুড়িয়েছে। ইছাপুর গান শেল ফ্যাক্টরী থেকে রাইফেল ছিনতাই করে নিয়ে দেই রাইফেল দিয়ে এসে আক্রমণ চালিয়েছে, এই রাইফেল খড়দ। খানায় আছে। আজ পর্যান্ত তার তদন্ত হয়নি। সি পি. এম-এর গুগুবাহিনী মাহুষকে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় থেতে দিত না, ফলে কেউ নিমস্তর্ম থেতে আসতে পারত না। পুলিশ

গর্মন্ত এদের হাতের মুঠোয় করে ফেলেছিল। বন্ধাদয় কটন মিলের সমন্ত কার্থানাগুলিকে করে সেগুলি অন্ত্রাগারে পরিণত করে ফেলেছিল, আছকে সেই সমন্ত কার্ণ্টনমেণ্টে উদ্ধার ছেছে। তাছাড়া পানিহাটি পৌরসভাকে তাবা হনীতি এবং অপশাসনের ছর্গে পরিণত করেছিল। তার ফলে আমরা ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম রাজ্যপালের কাছে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কামান্ত বাজ্যপাল ভাষাস প্রীর আইনের ৬৭ (ক) ধারা মতে সেই পৌরসভাকে বাতিল করে দলেন। তিন তিনটি তদস্ত হল কিন্তু কিছু সরকারী আমলার জন্ত সেই সভা গিতিল হল না, এক দিকে সরকারী আমলা এবং অপর দিকে সি পি এম-এর লোক চক্রান্ত করে মামাদের বিপদে ফেলেছে। এই ঘটনা অতার জকরী। আমি এ বিষ্থের প্রতি মুধ্যমন্ত্রী মহাশ্রের ষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আবেদন জানাছি।

**শ্রীশিবপদ ভটাচার্য্যঃ** মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে কিছ অধিবাসীর ্দশার কথা বলব যারা বন্যায় প্লাবিত হয়নি কিন্তু যাব। প্রতি বছর বর্ষা দ্বারা প্লাবিত হয়। স্তত্রাং ্রার লোকচজুর অভবালেই থকে যায়। এই অধিবাসীধা দুমুদুম কলের মধ্যে এবং পাশেই াস করে। বীলকান্দা, গ্রুই মাঠকল, তুর্গানগ্র, প্রতডাঙা, উত্তর ও দক্ষিণ রবীন্দ্র নগর এবং বদিযাপাড। অঞ্জ প্রতি বছর আমবা জানি কি অবস্থায় পড়ে। এই এলাকাগুলির চারিদিকে মিউনিসিপ্যালিটি রযেছে কিন্তু এই এলাকাগুলির অধিকাংশই এখন পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে। আগামী কিছদিনের মধ্যেই বর্ষা এসে যাবে। বর্ষা এসে গেলে পর যে অস্কবিধা ্য় সেটা হচ্ছে কলকাতা এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে ময়লাগুলি ফেলা হয় তা এই এলাকার মধ্যে এমে পড়ে, ফলে এথানে একটা অস্বাস্থাকর পরিবেশ স্বাস্থা হয়। এইজন্য প্রতি ছের প্রায় ৫০ হাজার লোক অধাষিত এই অঞ্লের ১০০ জন শিশুপ্রতিবছর **মারাযায়।** গঞ্চলের জল নিকাশের একটা ব্যবস্থা অবিলয়ে করা দবকার। এই এলাকায় যে থাল রয়েছে, সানাই থাল, তাব উৎপত্তি ও ন হল বছতলী বিল, আর শেষ হয়েছে বাগ**জোলা থালে।** াগভোলা থালের যদি সরকার অবিলয়ে সংস্কার সাধন না করেন তাহলে ৭০ হাজার অধিবাসী প্রতি বছর বিপন্ন হবে, এবারেও বনা। আসবে। স্থার আপনি আসেন বনগাঁ। থেকে, দমদম १ मन भार इटल भर्त, प्रमुप्त (थरक विवाधि भर्यक व्या कांग्रश) एउन लाकरन्त वांप्तिएक, स्मुशास किछ লোকি জলাব মধ্যে বাস কবে।

## 3-10-3-30 pm. ]

ফামি সেথানকার অধিবাসীদের কথা আপনার মাধ্যমে বলছি এবং মন্ত্রিমহাশ্রের কাছে আবেদন করছি অবিলয়ে এই সেনোই থাল সংস্কার করার ব্যবস্থা করন এবং এই এলাকার অধিবাসীরা মতে সি, এম, ডি, এ-র মধ্যে এসে রাস্তাঘাট পায় এবং মান্ত্রের মত বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করন।

শ্রীবাস্থাদের হাজরা: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ব বিষয় আপনার

াধানে বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে রাথতে চাই এবং সেটা হোল যে সমস্ত পুরুষ মাধানিক শিক্ষক

নিয়েদের স্থুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁদের প্রতি এরকম নাকি নির্দেশ আছে যে, যে কোন মুহুর্তে

তাঁদের চাকুরী চলে যেতে পারে? এরকম কথা আমাদের থানাকুল গ্রামের হেশান গার্লস্থ ফুলের হই জন আমাকে বলেছেন। যেথানে আমাদের সরকার গরিবী হঠাওর ব্যবস্থা করেছেন,

বিকারত ভ্রীকরণের ব্যবস্থা করেছেন সেথানে যদি কর্মরত এবং দায়িত্বপূর্ণ মাধানিক গরীব শিক্ষকদের যে কোন মুহুর্তে চাকুরী চলে যায় তাহলে সেটা সাংঘাতিক কথা। এটা যাতে না হয় তার বাবস্থা করুন এবং সরকার এরকম নির্দেশ দিন যে, যে সমস্ত পুনষ শিক্ষক মেয়েদের স্কুলে কাজ করছেন তাঁদের চাকুরী যাবে না এবং নৃত্ন করে পুরুষ শিক্ষক মেয়েদের স্থলে নেওয়া যাবে। এই বাবস্থা যদি করেন তাহলে গরীব এই সমস্ত শিক্ষকদের ভাল হবে। তাই আমি মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে বিভাগীর মন্ত্রিমহোদ্যের কাছে আবেদন রাথছি যে আপনি তাডাতাডি এরকম নির্দেশ জারি করুন যে সমস্ত পুক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষক মেয়েদের স্কুলে চাকুরী করেন তাঁরা ওই গার্শ স্থলেই চাকুরী করতে পারবেন।

শ্রীকাশীনাথ মিশ্রে: মাননীয় স্পীকার মহাশ্য, আমি আজকে বাকুড়া জেলার একটি শুকুত্বপূর্ণ প্রান্ন রাধছি। আজকে কয়দিন ধরে বাঁকুড়ায় চালের দর বুদ্ধির পথে এবং দাম প্রায় এক টাকা ৪০ পয়দার মত হয়েছে। অলাজ জিনিসপত্রের মধ্যে চিনি এবং সর্যের তেলের দরও বাড়ছে। কয়েকদিন আগে বেলোতোরে চাল পাওয়া যায়নি এবং তার ফলে সেথানকার জনসাধারণ কঠ পেয়েছে। কাজেই বাঁকুড়ায় চালের দবের একটা সীমা যাতে নির্দাধিত করা হয় এবং এম আর-এ যাতে চাল পাওয়া যায় ঠিক্মত সেই ব্যবস্থা করবার জন্ম আমি আপনাব কাছে অমুরোধ রাথছি।

শীঅজিত বক্ত: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এবারে অকাল বৃষ্টিতে হুগলী ছেলায় আলুর চডাক ক্ষতি হয়েছে এবং আল চাষীর সর্বনাশ হতে যেটক বাকী ছিল কোল্ড ছোবেছের মালিকবা এবারে তা করেছেন। অবস্থা হচ্চে তাঁরা নিয়ম করেছেন অল্ল আল যারা রাথ্যে অর্থাৎ পাঁচ কইণ্টা<sup>†</sup>লেব মত রাখবে তাদের চার্জ দিতে হবে মণ করা চৌদ্দ টাকা ক্ষেক প্রসা এবং যারা ব্যবসা করবার জনা ৪০০।৫০০ মণ রাথবে তাদের চার্জ দিতে হবে আট টাকা ক্ষেক প্যস্থ। সাধারণতঃ যারা **আলু রাথেন তাঁরা হচ্ছে** চাষী—তাঁরা বীজ আলু রাথেন এবং যাঁরা বেণী আলু রাথেন তাঁরা **হচ্ছেন ব্যবসাদার। কাজে**ই ব্যবসাদারেরা ওথানে মণকবা ভাঙার স্থবিধা পাবেন এবং চাষী যাঁরে। বীজ আলু রাথবেন তাঁদেব উপর অবিচার হবে এটা কোন দেশী ব্যবস্থা ব্যৱহা পার্লছ না। আমব্য আপতি করেছি, প্রতিবাদ করেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। এই প্রসঙ্গে যেটা বলতে চাই সেটা **হচ্ছে যে সম্প্রতি কোল্ড** প্লোরেজে আলর উপর সরকার সিক করেছেন যে প্রত্যেক বিসিটের জন্ম ১ ৫০ প্রসা করে স্টাম্প ডিউটি নেবেন। যাঁবাপাঁচ কেজি আল রাপ্ছেন বাপাঁচ মণ আল বাথছেন তাঁদের কাছ থেকে সরকার ১:৫০ পয়সা জ্যাম্প ডিউটিব টাকা অধ্নায় কব্রেন এবং যাঁবি পাঁচ হাজায় মণ রাথছেন তাদের কাছ। থেকেও সরকার ১:1০ প্যসা ঠ্যাম্প ডিউটি স্মাদায় কর্বেন। **অর্থাৎ সরকার কোল্ড** ষ্ট্রোব্রেছের লোকেদের মত চাষীদের ুক্ষত্রে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে **অক্সায় করতে যাচ্চে। কাজে**ই কোল্ড ষ্টোরেজকে মোটামটিভাবে রাষ্ট্রিফরণ না করলে এই মালিকদের অত্যাচার থেকে আল চাষীদের বাঁচানো যাবে না। আমি কৃষি মন্ত্রীকে অকুরোধ করছি এই কোল্ড ষ্টোরেজের মালিকদের বিক্তমে ব্যবস্থা নেবেন এবং সরকারের ট্রাম্পের ক্ষেত্রে যে অসামঞ্জস্ত্রা—যে জলম চলছে ছোট ছোট বাবসায়ীদের ক্ষেত্রে এবং আল চাষীদের ক্ষেত্রে তার প্রতিকার করবেন, এই আশা করছি।

**ঞ্জিত্বানীপ্রসাদ সিংহ রায়** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি হুগলী জেলার একটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মার্ফত সংশ্লুই মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হুগলী এবং হাওড়া নিয়ে নিম্ন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং কাল হুছে কিছু এর সংক্র সংশ্লিই থেয়ামতী বেসিন, এই বেসিনের পরিকল্পনা যা সরকার গত ১৮

বছর ধরে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন, তা এথনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি। গত ডেমোক্রাটিক কোয়ালিশন সরকারের আমলে একটু কাজ শুরু হয়েছিল, সেই কাজটা জানি না কেন বন্ধ হয়ে গেল। কারণ হুগলী জেলা সদর এবং চন্দননগর মহকুমার ৭৬টি থানায় এই পরিকল্পনাটা না হওয়ার দরুণ প্রতি বছর বন্ধার কবলে পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ মার্থ হুর্গতির মধ্যে এবং এই এলাকা চরম অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ছে। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ধ্রিশয়কে অন্থরোধ জানাছি যে এই আথিক বছরের মধ্যে এই থেয়ামতি বেসিন পরিকল্পনাটা এহণ করা হোক এবং কার্যক্রী করা হোক।

Mr. Speaker; I would request all the honourable members to be as brief as possible. I have called only 13 names, still there are 14 members to be called. If each member speaks for two or three minutes it will take about another half an hour. So I would again request them to be very brief.

শ্রীসেখ দৌলত আলি: মাননীয স্পীকার মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১৫ই জাল্পবার নিজাদপ্তরের পেকে প্রকাশিত একটা সাকুলারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সাকুলারের দেখা যায় যে একই বিভালযের শিক্ষকদের মধ্যে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার সেকশন ভাগ করা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে শিক্ষা জগতে একটা যে বৈষন্য আনবে এটা আমরা মনে করছি।

### 3-20-3-30 p.m.

আর একটা ব্যাপার যে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ফাইভ থেকে এইট প্রয়ন্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে পাস গ্র্যাজুয়েট ছাড়া নেওয়া হবে না। অনাস গ্র্যাজুয়েট যদি নেও**য়া হয়, তাহলে তাদের** বেতন দেওয়া হবে না। অতএব শিক্ষা উন্নয়নের ব্যাপারে যেমম চিন্তা করছেন, তেমনি শিক্ষকদের নিজেদের কোয়ালিফিকেশন বাজানোর প্রবনতা ও এমনি করে চেক দেওয়ার জন্ত চেঠা করছেন। এটা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রাথছি।

Mr Speaker: Mr. Daulat Ali, neither of the cases is urgent or immediate It should not be mentioned under rule 351. I now call upon Shri Niranjan Dehidar.

শ্রীনিরপ্তান ডিহিদার: মাননীয় স্পীকার স্থার, আমি আজকে এইমাত্র থবর পেলাম বে Keshoram Spun Pipe & Foundry—্যেটা ভগলী জেলায় অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ায় সেথানে নালিক বিড়লাগোটা ও সি, পি, এম-রা ষড়যন্ত্র করে A. I. T. U. C-র েও জন শ্রামিককে মেরে গুরুতরভাবে আহত করেছে। সি-আর-পি ঘটনাস্থলে গিয়েও নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নথামন্ত্রীকে অন্যরোধ করছি অবিলয়ে এই সম্বন্ধে যথায়থ ব্যবস্থা অবলয়ন করুন। আরু একটা কথা বিড়লা ও সি-পি-এমের এই অন্তন্ত মাতাত যেন শিল্পাঞ্চলে আবার অশান্তির আগুন জালাবার স্ব্যোগ না পায় সেটা যেন মন্ত্রিমহাশয় দেখেন।

শীহরশংকর ভট্টাচার্যঃ মাননীয় স্পীকার, স্থার, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও বন্ধমিলখোলা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বার দিনে বারোটা মিল কলকারখানা খোলা হয়েছে, সেটা খুব ভালই। কিন্তু বীরভূম জেলার একটি মাত্র কারখানা আমেদপুরের স্থগার মিল সেই স্থগার মিল খোলবার জন্ম কোন ব্যবস্থাই সরকার এখনো করছেন না। এ সম্বন্ধে সরকারকে বহুবার বলা স্বন্ধেও কোন অগ্রগতি হয় নাহ। এই স্থগার মিলটি

খুললে পরে তৃ-হাজার লোকের চাকরী হয় এবং বছরে গভর্ণমেন্টের ২৪ লক্ষ টাকা রেভেনিউ আদায় হয়। আজ এই চিনি সংকটের দিনে তৃ-লক্ষ টন চিনিও বছরে সেথানে তৈরী হতে পারে। তাছাড়া আরো কিছু আহম্মিক শিল্পও সেথানে হয়। এ সম্বন্ধে অনেক অন্তরোধ উপরোধ আমরা করেছি, তবু এথনো এই চিনিকলটি খোলার কোন ব্যবস্থা হয়নি। শুনেছি ডি বি সেন্ড্থ বলে একজন Sugar Technologist আছেন, তার সঙ্গে Industry Ministry-র জনৈক I. A. S. Officer some Mr. Bose-এর ঝগড়া হয়। তাঁর সঙ্গে কি ঝগড়া তা আমরা বুঝি না, আমি শুনু জানতে চাই এই আমলাতল্পের ঝগডার ফলে আমাদের জেলার একমাত্র চিনি শিল্পের কার্থানাটি বন্ধ হয়ে আছে। মন্ধ্রিমহাশয়রা কেউ এই ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে কিছু বলছেন না দেখে আমাদের একট আশ্চর্য লাগছে।

শ্রীষভী গীভা মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আছকে ষ্টেট্স্যান কাগতে দেখনে স্বাভাবিকভাবে সোংসাহে ঘোষণা কৰা হয়েছে Indo-Japanese Industries Ltd-কান্সানী পশ্চিমবঙ্গে দশ মাস কাৰ্যথানাটি বন্ধ থাকাৰ পৰ খোলাহল। এটি খোলার ছল Industrial Reconstructin Corporation of India সাছে চাৰ লাখ টাকা তাদের লোন দিয়েছে এবং ব্যাংক ইত্যাদি থেকেও 'তাঁৱা লোন জোগাভ করেছেন। আগামী বছর তাঁরা ৩০ লফ্টাকার পণ্য উৎপাদন করতে পারবেন। ভালকথা, কিন্তু পরবর্তী সংবাদটা ছঃথের। মিল খোলাব জন্য ব্যবস্থা হলো। সেই খোলার ঠিক মুখে যারা শ্রমিক আগে ছিলেন না এমন বেশ ক্ষেক্ত্রন তর্কন তাঁরা গিয়ে ঐ কার্থানায় দাবী করলেন যে শ্রমিকরা কাজ করছেন ১৬২ জন, তাদের বদলে এই নতুন লোকজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফলতঃ গভর্গমেন্টের এত প্রচেষ্টা ইত্যাদি সব্বেও এই Indo-Japanes Industries Ltd কোম্পানীটি শোনা যাছে নাকি আগামীকাল থেকে আৰু খূলতে পারছে না। আমি এ স্বন্ধে শিল্পমন্ত্রী এবং Youth Service নামে যে দপ্রব তার exact কি কাজ জানি না, তাছাড়া যুব্ স্মাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যুবকরা আলবং কাজ চায়।

শ্রীস্থানীর চত্রদ রেরাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ধ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এথানে যে ফিলিপস কোম্পানী আছে, আমবা বিশ্বস্ত স্থান্ত থবর পেয়েছি যে তারণ তাদের সমস্ত কারথানা বাংলাদেশে। বাইরে কানপুরে নিয়ে যাছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কারথানায় ২০ হাজার কর্মচারী কাজ করে এবং ভিতরে ভিতরে এই কারথানাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এবং সরিয়ে নিয়ে যাবার ফলে এই কর্মচারীরা বেকার হয়ে যাবে। আজকে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বছু যে সমস্তা সেই বেকার সমস্তার সমাধানের জন্ম ঘণন নতুন নতুন কলকারথানা স্থাপনে প্রয়োজন এবং যথন আমরা আমাদের সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলান যে আমাদের এখান থেকে কোন কারণেই কলকারথানা বাইরে যাবে না তথন যদি এই ফিলিপস কারথানাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুত্র হবে চাকুরীর অস্ক্রেধা হবে। এই বিষ্থে সরকারকে অন্তর্গন করবার জন্য আমি অন্তর্গন করিছ।

শ্রীললিত গায়েন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে থেলা-ধুলা বিভাগের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমাধ্যমের কাছে কিছু বক্তব্য রাথতে চাই। যথন থেলাধুলার উন্নতির জন্য শহরের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে তথন ঠিক সেই রকম মফঃস্বলের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। তাই আগনি বলতে চাই যে মফঃস্বলের ছেলের। যাতে ভালভাবে থেলা-ধুলা করতে পারে তার জন্য যেন সেই দিকে নজর দেওয়া হয়।

**জ্রীলভারঞ্জন বাপুলি:** মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার সামনে স্থানববন লোকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ঘটেছে তা রাথতে চাই।

शिः म्मीक व একটা ঘটনা বলুন।

শীসতবেঞ্জন বাপুলি: আমি বল্চি কো-অপারেটভ সোসাইটিব মাধামে যে সম্ভত্ত্ব হওয়া হয়েছে, সেই ঋণ তার। শোধ করতে পারে না, তার ফলে মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি বিভিন্ন থানার পলিশরা ডিসটেস ওয়ারেণ্ট নিয়ে গ্রামের চাষীদের বাডী গিয়ে তাদের ছাগল, ীস মুবলী সুব ধাবে নিয়ে যায় । তারা যুখন লোন নিয়েছিল তথন শোধ করতে পারবে ভেবেই নিষেচিল। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জানাতে চাই যে মুক্তুজাইর সময় ইনকাব জিলাবাদ দেনা-পাওনা শোধবাদ। এই নীতিতে বিশাস করে তারা এক করেছিল এখন তার আর সেই <del>খাণ শোধ করতে পারে না।</del> তারা যক্তরণ্টকে ভোট দিয়েছে কার কারপুর কালের ঋণ দেওয়া হয় নি। তাই যুক্তফটের সময় থেকে স্তন্দ্ববন এলাকায় ৪।৫ লদ্ধৰ চাষ্ঠাতে না এবং যাৱ ফলে চাষীৰা অতাত ঋণে পড়ে গিয়েছে যা শোধ করতে পারে না। এর ফলে দেখা গ্রিয়েছে যে কো-অপারেটিভ ব্যাংক এব টাকা শোধ কবতে পারে না। এই কো-অপালেট্রিড ব্যাণকের অন্যার হার শতকর। ২-৫০ টাকা। তাদের আগে শতকর ৭ টাকা অদের উপর দিতে হতে। শতকবা ১০ টাকা স্তদের উপর দেষ। সেথানে শতকরা ২:৫০টাকা স্লদের হারের ইপর ৩০০০ এট্রাপ্রান্ত ব্যাহে এবং তারা এই ২০০০টাকা স্থানের উপর বেঁচে আছে। তাই ভালকে বিভাগীয় মহিনহাশ্যকে বলতে চাই যে এই স্লেরবন এলাকায় যে লোন দেওয়া হয়েছে এইই কে নান্ত্যপক্ষে ১০ বছরের একটা কিন্তীবদ্ধ করে দেওয়া হোক এবং সেই কো-অপারেটিভ বাংলের কর্মচারীদের সার্সিডিয়ারী দেওয়া হোক এবং তাদের আনএমপ্রয়মেণ্টের হাত থেকে বাঁচাম হ'ক।

শীকানাই ভৌমিক: অন এ পয়েণ্ট অভ প্রিভিলেজ স্থার, মাননীয় সদস্থ বললেন যে বজদনেই আমলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছিল সেটাকে ভুলভাবে তিনি এপানে উথাপন করেছেন। প্রথমে কো-অপারেটিভ বিভাগের সক্দটের আমলে শ্রীমতী রেজ চক্রবতি মিনিস্টার ছিলেন, তারপরে শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজী ছিলেনকিছু দিন, তারপর আমি ছিলাম। আমরা কো-অপারেটিভ ডিপার্টনেণ্ট থেকে ৠণের ব্যাপারে কথনও এই কথা বলিনি যে, ঋণ নিলে ঋণ শোধ দিতে হবে না। এটা কো-অপারেটিভ বিভাগের সমস্ত দথর ঘাটলেই পাওয়া হাবে। আমরা উলটে হেওবিল দিয়েছিলাম যে যদি কো-অপারেটিভ মুভ্যেণ্ট বাডাতে হয় তাহলে ঋণ নিতে হবে এবং দিতে হবে এবং এর ফলে আমরা বলতে পাবি যে বংলাদেশের কো-অপারেটিভ বিভাগ থেকে ৠণ দেওয়ার ফলে অনেকটা জাবেছার হয়েছে। এবং বাংলাদেশের কো-অপারেটিভ মুভ্যেণ্ট অনেকথানি জোরদার হয়েছিল। এখনে মাননীয় সদস্য যে ঘটনাটি বললেন সেটা ঠিক নয় বা তিনি প্রিভিলেজ হিসাবে যেকথা বলেন সেটা ঠিক নয় বা

[ 3-30-3-40 p.m.]

শীসভ্যরপ্তন বাপুলি: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার কাছে কাগজ রয়েছে যাতে ছাপানো রয়েছে তাতে বলা হয়েছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ দেনা-পাওনা শোধবাদ। এইভাবে, স্থার, আমার এলাকাতে এস, ইউ, সি, পার্টি অনেক ভোট পেয়েছে। সেইজন্ত আমি বলেছি।

মিঃ স্পীকার: কে কি স্লোগান দিল না দিল তাতে কিছু হয় না — যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কি কথা ছিল হি ওয়াজ .....

উনি বলেছেন আমি ছিলাম এই রকম পালিসি ছিল না—গভর্গমেণ্ট ডিসিসনে এইরকম কথা ছিল না। বাইরে কে কি স্লোগান দিয়েছে তাতে যুক্তফ্রণ্ট গভামেণ্টের উপর তার বিফ্লেকসন হয় না। আমি বলতে চাচ্ছি উনি ওনার যে বক্তব্য বলেছেন তাতে একটা স্লোগানের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে কোন সিরিয়াসনেস আসে না। গভর্গমেণ্ট পলিসি ছিল একথা উনি বল্ছেন না।

**শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক:** এটাতে কোন পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ আদে না।

**িয়া: স্পীকার**ঃ এটা পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ বলে কি আদি মেনে নিয়েছি কিংবা কি কিছু করেছি? আপনি ও রকম বলছেন কেন?

শীহবিবুর রহমান: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মুশিদাবাদ জেলার জলীপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি — দেখানকার হৃটি ককণ ঘটনার ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পেকে মুশিদাবাদে পদ্মা ক্রমণ তেন্দে তেন্দে চলে আসছে। এবং তারজন্ম বহু পরিবারকে ক্ষতিগ্রন্থ হতে হয়েছে। আমি ১৯৬৯ দালের জুলাই মাস থেকে ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্থ একটা সংখ্যা দিছিছ যে এই পদ্মার ভাঙ্গনে প্রায় সাডে এগারটি মহকুমা ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছে। এবং এই সব জারগায় ঘেদব অধিবাসীরা ছিল তারা আজকে সহায়-সম্পদহীন হয়েছে। রাস্তাঘাটের অবহা গুবই থারাপ এবং মান্ত্রয় সেখানে অমান্ত্রয়ের মত বদবাস করছে। আজকে পশিচ্মবঙ্গ সরকার সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে যে সব পরিকল্পনা করছেন তাতে মুশিদাবাদের এই দার্যদিনের সমস্তা সমাধান করবার জন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিম ওলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে পদ্মার ভাঙ্গন বন্ধ করার জন্য একটা স্তর্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

শ্রীদেবেজ্ঞদাথ রায় : মাননায় - অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আমর। সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণ উল্লসিত হইয়াছিল। কিন্তু কতিপয় সরকারা কর্মচারীদের গাঁএলাহ হইয়াছি। বিশেষ করে বামপথী ফুটেব কর্মচারার। স্থযোগ বুঝিয়া জনসাধারণকে কিন্তুপ হয়রানি ও শাস্তি দিতেছে তাহার নজির আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মিরিমহোদয়গণের গোচরে আনা উচিত বলে মনে করছি। অধ্যক্ষ মহোদয় পাশ্চম দিনাজপুর হেমেতাবাদ প্রাথমিক স্বাত্য কেন্দ্রে গত ২৯০০।৭২ তারিপে রোগীদের কোন থাবার বা উষ্ধ দেওয়া হয় নাই। উক্ত কেন্দ্রের ডাজার রোগীদের বলেছেন বাজী একে থাবার আনিয়ে থেতে হবে বর্তমান সরকার এই নিয়্ম করেছেন। আমি এই ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাত্যমন্ত্রীর নিক্ট স্ঠিক তথ্য জানবার আশা। করি।

শ্রীকানাই ভৌমিকঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্ট আকর্ষণ করতে চাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এই আইনসভার কাছে বলে। Esplanade East-এ N.V.F-এর রমীরা আজ এক মাস ধরে অবস্থান করছে তাদের কতকগুলি দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে। এরা অনেকবার সরকারের কাছে জানিষ্কেছে, যুক্তফন্টের আমল থেকে আরম্ভ করে Democratic Coalition Government-এর সময়ে তারা যেসব দারী উত্থাপন করেছিলো তার কোন প্রতিকার হয়নি বরং তাদের ছাটাই করা হয়েছে। এদের গ্রাম থেকে ডেকে আনা হয় সরকারের যথন প্রয়োজন পড়ে সেই সমস্ত যুবক যারা পুলিসের Auxilary বাহিনী হিসাবে ও জাতীয় স্বেচ্ছাস্বক বাহিনী হিসাবে তাদের যে দাবীদাওয়া তাই নিয়ে অবস্থান করে আছেন। আমি আপনার বাহিনী হিসাবে তাদের যে দাবীদাওয়া তাই নিয়ে অবস্থান করে আছেন। আমি আপনার

মাধামে সেই সমস্ত অস্তায়ী কর্মীদের এবং যারা অবস্থান করে আছেন তাদের দাবী দাওয়ার পতি দ্বীদ্যার জন্ম সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অন্যুবোধ জানাঞ্চি।

শ্রীমহন্তাদ দেদার নকাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাব মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলী বিশেষকরে মথামন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রী এবং বিধানসভার মাননীয় সদক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মনিবাদ জেলাব ভগবানগোলা কেল জিয়াগঞ্জ অভিবালা নামে অভিহিত একটা জেলাপরিষদে বন্দা আছে সেই রাক্টি কঁচা এবং এই রান্তা ঐ এলাকার জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ রাক্টা । ঐ রাক্টা বর্ষার সময় দেখেছি হাটু জলে. কোমর জল থাকে —যে কয়েকটা Culvert আছে সেগুলি ভগ্পপ্রায়। এই রাক্টা দিয়ে কিছু দিন আগে থেকে যোগাযোগ করেছি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং P.W.D.Works- এব প্রায় ১০ লাখ টাকার Estimate হয়েছিল সেটাতে তারা বলেছিলো আমাদেক Fund নেই জেলা পরিষদ করের। আবার জেলা পরিষদ বললেন আমাদের fund নেই এই রকম অবস্থায় দাছিয়েছে। কিন্তু এই বাক্টাটা পাকা করা দরকার। তাই বলছি জনসাধারণের অবর্ণনীয় ছন্দশা হব করতে হলে, জনসাধারণ আশা করেন ভগবানগোলায় যদি সরকার কিছু করে দেওয়ার জন্ম প্রথম ঐ প্রতিবালা, ভিযাগন্ধে, রানিতলা জেলা পরিষদের রান্টাট পিচ রাড করে দেওয়ার জন্ম অহরাধ জানাছিছ এবং সেই বক্তরা আপনার কাছে রাখছি।

শ্রীসাকবদাস মাহাতো: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শালবনী গানাব ৮ নম্বৰ অঞ্চলে গোদামৌলি গ্ৰামেৰ একটি ঘটনাৰ বিষয় আপনাৰ কাছে উল্লেখ কবছি। গৃত ২৭-৩-৭২ তারিখে বেলা বারোটা একটার সময় পার্ম্বিতী শেওছা গ্রামে ২০।২৫ জন CP M দলস্কু লোক ভাল নিয়ে গোদামৌলিতে একটা পুকুব লুট করার জন্ম যায়। ্শাসামোলি গ্রামের ক্ষেত্রন লোক এসে তাতে আপত্তি জানায় এবং বলে একটা মাত্র পুকুর এবং অক্তের প্রব্যে অক্তায়ভাবে কেন মাছ ধ্বতে এসেছেন। তথন ওরা জাল নিয়ে চলে যায় এবং গ্রাম ্গকে অ'বে! লাকজন নিয়ে সশস্ত অবস্থায় এসে গ্রাম আক্রমণ করে। গোদামৌলির লোকেবা বাংখাদেবার জনা এগিয়ে জাসে তথন তাদেব <mark>মধ্যে একটা থণ্ড যুদ্ধ হয়। তার ফলে গোদামৌলি</mark> গামের ঘটকন গামের। ফ্রী জন্তবকপে আহিত হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। তংগ্রুর বিষয় প্রলিশ কর্ত্রপক্ষ এই ব্যাপারে একটা কদর্য Roll Play করছে। আমি ঘটনাস্তলে গিয়েছিলাম, এবং শালবনী থানার O C-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং আলোচনা করে জ'নল'ম ভাতে C I এবং D S. P. Midnapore, C.P M-এব সঙ্গে ষ্ট্যুস্ক করে হ'বা আক্রিক হয়েছে তাদের যাতে arrest করা হয় সেহত্য একটা তালিকা তারা O C-র কাছে পার্চিয়েছেন। অজকে নির্বাচনের পর বিবাট সংখ্যা আইনসভায় এসেছি এবং দেশের কথা চিহা কর্ছি যেটা আমরা প্রয়েম প্রক্রিক দিয়েছিলাম এবং স্বচেয়ে গুক্রপ্র যে শাভিত্র প্রিবেশ গড়ে উঠবে এখানে অপরিকল্লিভভাবে C. P. M-এর গুণ্ডাবাহিনী গায়ে গিয়ে সন্ত্রাস চালাছে। আমার মনে হয় শহর গেকে পালিয়ে তারা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং গ্রামে এইদ্র চ্ক্রান্ত করছে। তাই, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে অবিলম্বে এই ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা গুহণ ককণ।

[3-40-3-50 p.m.]

শ্রীপঞানন সিনহা: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্থলরবনের যন্ত্রণাময়ী জীবনবারোর এক উল্লেজনক পরিস্থিতির বিষয়ে স্থাস্থ্যমন্ত্রী এবং মুখ,মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রায় গত এক মাস ধরে স্থলরবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বসন্ত রোগ মহামারী ক্রপে দেখা দিয়েছে এবং কোন কোন গ্রাম থেকে মান্তব প্রাণে বাঁচবার ভরে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি গত শনিবার এবং রবিবার আমার নির্বাচনী কেন্দ্র বাস্থী এলাকার যোলটি অঞ্চলে ঘরে ঘরে দেখে এসেছি। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান জগতে সংক্রামক ব্যাধির প্রিভেনটিভ সাইড এবং কিউরেটিভ সাইড এই চুটি দিক থাকার কথা, কিছু এখানে তার কানটিই নেই। একটি গ্রামের কথা আমি আপনার মাধামে মন্ত্রিসভার সামনে উল্লেখ কর্ছি। ভাঙ্গনখালি গ্রামটি কাানিং-এর ছই নম্বর রেকের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু বাস্ফী থানা এলাকার মধ্যে প্রে। সেখানে একটি ছোট পাডার মধ্যে তের জন বসভ রোগে মার গেছে সেদিন এবং এই তের জনের মধ্যে দশ জনের বয়স হচ্ছে এক মাস থেকে স্তব্ধ করে। তিন বছরের মধ্যে হবে। এথানে কোন টিকাওয়ালার সন্ধান পাওয়া যায় না, এই হচ্ছে গ্রামের লোকের অভিযোগ। স্পীকার মহাশয়, ঐ এলাকার ছটি ব্লকে আৰু পূৰ্যত প্ৰাইমাৱী অথবা সাবসিডিয়ারি কোন হেল্প সেণ্টারই স্থাপিত হয়নি, এমনকি হেলগ অফিস্ও ঐ এলাকার কোন জায়গায় নেই। স্থানিটারি ইনস্পেক্টবের অফিস্ও আমার এলাকার কোন কোন ছায্গা থেকে ৩০ মাইল ছবে অবস্থিত। কাছেই স্থন্দর্থনের এই সব নদীনালা পেবিষে ৩০ মাইল গরে গিয়ে থবর দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় ন। যাই হোক আমি নিজে গিয়ে থবৰ দিখেছি, কিন্তু অবস্থাৰ কেনে উন্নিত হয়নি। আমি যথন আজ সকাল বেলা বাজী থেকে বেরিয়েছি তথন পর্যত দেখেছি অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বিগত ১৫ বছরের মধ্যে বসত্ব রোগে এই রক্ম প্রাণহানিব সংখ্যা আর ক্থনত দেখা যায় নি। আমি আটিটি অঞ্জের মধো যেটক থবর , প্রেচি ভাতে দেখা যাছে ১৯ জন বস্তু বোলী এতাবং মারা গেছে এবং তার মধ্যে একটি অঞ্চলে (কাঁঠালবেডিয়া) মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে সতের জন। এয় মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে প্রাইমারী কেদ অগাৎ যাদের আদে কোন টিকা দেওয়া হয়ন। কাজেই এবিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর একট ওকর দিয়ে এখনি মোবাইল ইউনিট পাঠাবার বাবজা করন এবং ৩১ ভাকিসিনেসন নয় থাতে সেথানে কিউরেটিভ বাবস্থা গাকে তারও বাবস্থা করুন। সেগ্রিগেশন হচ্ছে প্রথম কণা—সংক্রামক বোগা থেকে অক্যান্সদেব পথক কবে রাখা দ্বকার, সেল্ল বাড়ী থেকে স্বিয়ে আনা দ্বকার। আপনাবা স্বাই ছানেন গ্রামাঞ্জেব শতকরা ৯৫টি টিউবয়েল আজকে অকেজো হয়ে রয়েছে এবং এর থেকে ফুলরবনও বাদ যায় নি। দেখানেও ঐ একই অবস্থা হয়েছে। কাজেই তারা পুকুবের জল থায় সেই জলেই আবার রোগার কাপড়-চোপড ধোয় এবং সেথানে সভা সমাজের স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্থ কোন আলো আজ পর্যন্ত প্রবেশ করে নি। আমাদের এই মলিসভা নতন উল্লেখ কাল আলম করেছেন। কালেই বে আশা নিয়ে আজিকে কং**গ্রেস**কে ভোট দিয়ে স্তন্ত্রবনের হঃস্ত মাত্র্য জিতিয়েছে আমর। নিশ্চয়ই সেই আশা পুরণ করবার চেষ্ট্রা করবো এবং এর যথেই মর্গাদা আমর। দেব।

শ্রীমতী ইলা।মতঃ নাননীয় অধাক্ষ নহাশয়, জলপাই গুড়ি থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছে সেটি ইংরাজীতে লেখা এবং আমি তা এখানে পড়ে দিচ্ছি।

"Standing crops and huts of backward tribal cultivators forcibly destroyed by Estates Manager with TCRPs help from vested khas land Jalpiguri North Bengel Poor people solicit protection and justice" আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিনায়কে বলতে চাই যে এই ধরনের গরীব চাবীদেব ফসল জোর করে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের বাড়ীঘরগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এ দম্বন্ধে তাঁরা একটু দেখবেন এবং অবিলম্ভে প্রায়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### First Report of the Business Advisory Committee

The Chairman (Mr Speaker); I beg to present the First Report of the Business Advisory Committee which at its meeting held on the 3rd April, 1972, in my Chamber considered the question of allocation of dates and time for disposal of Legislative Business and recommended as follows:

Thursday, 6. 4. 72 and Friday, 7 4.72

The Maintenance of Internal Scenity (West Bengal Amendment) Bill, 1972 (Introduction, Consideration and Passing) 6 hours

Monday, 10.4 72

- The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers (Amendment) Bill, 1972 (Introduction, Consideration and Passing) one and half hours.
- (2) The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill 1972 (Introduction, Consideration and Passing) one and half hours.

  The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972 (Introduction, Consideration and Passing) 3 hours.

Wednesday, 12.4.72

Tuesday, 11.4.72

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972 (Introduction, Consideration and Passing) ... 3 hours.

There will be no sitting of the Assembly during the period 13 4 72 to 24.4.72. The Minister for Parliamentary Affairs may kindly move his motion.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Sir, I beg to move that the First Report of the Business Advisory Committee presented this day before the Assembly be agreed to by the House

শ্রী আবলুলবারি বিশাসঃ অন এ পয়েণ্ট অব অডারি, ন্থার, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আক্ষণ করছি। স্থার, আপনি জানেন, খবরের কাগজেও ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেলান যে আমাদের বিধানসভার অধিবেশন নাকি ২২ তারিথ প্র্যাস্থ চলার সম্ভাবনা আছে। আপনার বরে বিজনেস এয়াডভাইসরী কমিটির যে মিটিং হয়েছে আমার বিশাস স্থানের যে সিদ্ধান্থ সেটা হাউসের অবগতির আগে বাইরের ধবরের কাগজে দেওয়টো আমাদের যে অধিকার সেই অধিকার থব করা হয়। সেটার দিকে আপনাকে একটুনজর দিতে বলছি।

Mr. Speaker: Mr. Bari, I think the report is palpably false. কারণ ১২ তারিথে সাইন ডাই এ্যাডজন হচ্ছে না। ২৪।৪।৭২-এ আবার হাউস চালুথাকছে। এটা প্রেস কোনরকমভাবে সারমাইজ করেন, প্রিজামসান করেন সেটা আলাদা কথা। আপনি যে অভিযোগ এনেছেন আমি সেই অভিযোগ সম্পর্কে এনকোয়ার্থী করে দেখবো। এই গুলি এখানে এই হাউদে এডপ্ট হবার আগে বাইরে বাওয়া উচিত নয়। তবুও মাননীয় সদস্ত যথন এটা আমার স্প্তিতে এনেছেন তথন I will look into the matter I take it that the motion is adopted.

#### LAYING OF ORDINANCES

The Calcutta Municipal (Amendment) Ordinance, 1972.

Shri Gyan Sing Schanpal: With your permission, Sir, I beg to lay before

the Assembly the Calcutta Municipal (Amendment) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. I of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Improvement Laws (Amendment) Ordinance, 1972.

Shri Gyan Singh Sohanpal: With your permission, Sir, 1 beg to lay before the Assembly the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. II of 1472). under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

#### [ 3-50-4-10 p.m. including adjournment ]

The Calcutta Municipal Second Amendment) Ordinance, 1972

Shri Gyan Singh Sohanpal: With your permission, Sir, I beg to lay before the Assembly the Calcutta Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. 111 of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1972

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No.1V of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provision) Ordinance, 1972

Dr. Gopal Das Nag: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Ordinance 1972 (West Bengal Ordinance No. V of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India. The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Ordinance, 1972

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Requisitioned Land Continuance of Powers) (Amendment) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. VI of 1972), under Article 213 (2) (a of the Constitution of India,

The Calcutta Metropolitan Development Authority Ordinance, 1972

Shri Subrata Mukhopadhaya: Sir, I beg to lay before the Assembly the Calcutta Metropolitan Development Authority Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No.VII of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

Mr. Speaker Mr. Mukherjee, 1 give you the permission to lay the Ordinance but you must say with your permission to lay it.

Shri Subrata Mnkhopadhyay: Sorry, Sir.

The West Bengal Maintenance of Public Order Ordinance, 1972

Dr. Md. Fazle Haque: With your permission, Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Maintenance of Public Order Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. VIII of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1972

Shri Gurupada Khan Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. IX of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Ordinance, 1972 Shri Subrata Mukhopadhaya With your permission. Sir, I beg to lay before the Assembly the West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No. X of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India.

The Taxes on Entry of Goods in to Calcutta Metropolitan Area Ordinance, 1972

Shri Sankar Ghose: Sir, I beg to lay before the Assembly the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Ordinance, 1972 (West Bengal Ordinance No XI of 1972), under Article 213 (2) (a) of the Constitution of India (At this stage the House was adjourned for 15 minutes

[4-10-4-20 p.m]

#### After Adjournment

## DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS

নি প্রফুল্লচন্দ্র সেন: মাননীয় অধাক মহাশ্য, মহামাল রাজাপালের অভিভাষণের উপর য় সংশোধনী প্রভাব এসেছে, যে সংশোধনী প্রণাব মাননীয় প্রভোহ মাহান্তি এনেছেন তাবে আমা সম্বান করছি। মহামাল্ড রাজাপালের ভাষণে জনেক আশার সঞ্চার হয়েছে, আবার জনেবে নিবাশ হয়েছে। আশার সঞ্চার হয়েছে এইজল যে বর্তমানে যে স্বকার গঠিত হয়েছে বাজাপালের ভাষায় বলি তারা মানসিক মেনভেট পেয়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে। এই হাউসে জনেক দিন ধরে কোন স্বকার এত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। আশস্কা হছে এইজল্ভ যে বিরোধী কেই নেই—বিরোধী দল বলে কেই নেই। আর যা আছে তাদেব অল্পীক্ষণ যন্ধ্র দিয়ে দেখতে হয় সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী দলের আবিশ্রক নিশ্চয়ই আছে। যে স্মন্ত দেশে সংস্থায় গণতন্ত্র কথা হছে একটা দলের ইপর লোক যদি বিরক্ত হয় তাহলে আর একটা দলেব উপর যাহে লোক শাসন পরিচালনা দিতে পারে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশ্য় বলেছেল যে বিবোধী দলকে সম্পূর্ণজ্ঞ ব্যক্তা করা ও তাদের হ্যোগ্-স্ক্রিধা ও মর্যাদার কথা উঠতে পারে না। আমাদের পশ্চমবাংলায় এরপে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয় যদি সাধারণভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পূর্বে যে বিরোধী দল ছিল সত্য বলতে কি তারা সংস্থায় গণতন্ত্র বিষয় যদি সাধারণভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পূর্বে যে বিরোধী দল ছিল সত্য বলতে কি তারা সংস্থায় গণতন্ত্র বিষয় সক্তেন না।

আপনি জানেন যে ১৯৬৭ সালে যথন প্রথম U. F. Government প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৯ সালে যথন দ্বিতীয় U. F. Government প্রতিষ্ঠিত হয় তার। তথন তারা এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠিত। নিয়ে এসেছিল। ১৯৬৯ সালে ২৮০টি আসনের মধ্যে ২১৮টি আসন পেয়েছিল এবং দেশের মধ্যে একটা বিপুল উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু ছংখের বিষয় সে সময় যুক্ত ফর্ণেট যে কটা দল ছিল তাঁরা অনেকে সংসদীয় গণতন্ত্র বিশ্বাস করতেন না এবং তদানীকন মুখামন্ত্রী শ্রীজ্ঞয় মুখান্তি অনেক ছংখ ও বেদনার সঙ্গে এই মন্ত্রিসভাকে শুধু অসভা বলে ধারণা হয়ে বর্ণর সরকার বলেছিলেন। আজ তার একটি প্রতিশিয়াস্বরূপ আমরা নেখতে পাছিছ যে এখানে বিরোধী দলের মন্তিছ নেই। আজ C. P. I কে নিয়ে P. D. A যে মোচা গঠিত হয়েছে তাতে এই ছটি দল বছ

আসন পেয়েছেন। তবে আশক্ষার বিষয় এটা যে C. P. I. সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন কি না সেটা চিন্তার বিষয়। আমি সেদিন গুনলাম আমার বন্ধ শ্রীবিশ্বনাথ মথার্জি C. P. I. নেতা বললেন যে বিরোধাণল নেই তা কি হয়েছে, এসব বর্জোয়া ব্যাপার। কিন্তু আমরা যার। Parliamentary democracy-কে বিশ্বাস করি তাতে আমরা মনে করি বিরোধী দল থাকা উচিৎ তানা হলে সংসদীয় গণতম্ব টিকবে না। আজ আমাদের অনেকের মনে সন্দেহ হচ্চে যে এই যে নিবাচন হয়ে গেল তাতে কোন কার্চুপি হয়েছে কি না ্ কিউ কেউ বলেছেন C. P. M. বিপুলভাবে প্রাজিত হয়েছে এবং তাঁদের যে মোটা তা মাত্র ২০টি পেয়েছেন। তাঁরা কিন্তু বলছেন যে ২৮০টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ২০০টি কেন্দ্রেই কারচপি হয়েছে। কিন্তু আমিতা বিশ্বাস করি না। ২০০টি আসনে কারচপি হয় নি। কারচাপ যে এই নিবাচনে হয়েছে তা নয় এর আগের আগে নির্বাচনেও হয়েছে। কারচপি নানা রক্ষের হতে পারে। (C. P. M. ব্যন পশ্চিমবাংলার সন্ত্রাস স্কৃষ্টি করার চেঠা ক্রছিল তারাও কোন কোন জায়গায়—১৫1১৬টি কেন্দ্ৰে—তারাও লোককে ভয় দেখিয়েছে। Polling agent-কে বসতে দেয়ন। False vote কোন কোন কেন্দ্রে ক্ষেত্রে আগেও দেওয়া হয়েছে এবং এখনত দেওয়া হয়েছে। তবে আমি যতনুর খনর প্রেছি তাতে ৪৫ থেকে ৫০টি আসনে কার্চপি হয়েছে এবং নানানভাবে কার্চপি হয়েছে। আমি C. P. M.-এর হয়ে। do not hold any brief for them. কোন কোন নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰে ভোটের সংখ্যা যদি দেখেন ভাহলে আপুনি হুন্তিত হবেন।

## [ 4-20-4-30 p.m. ]

কালনা নিবাচন কল্রের কথা ধরুন। দেখানে সি, পি, এমের খুব প্রভাব ছিল। দেখানে সি, পি, এম প্রাণা মাত্র ন লে। ভোট পেয়েছেন। এটা বিশ্বাস্থােগ্য কি ? কে না বল্বে সেথানে কাবচুপি হয়েছে? কত ধরণের কার্চুপি হয়েছে। সেধানে নির্বাচনের আগে কিছু হত্যাকাণ্ড হয়েছে, এাস স্ষ্টি করা হয়েছে, সপ্রাস স্ষ্টি করা হয়েছে এবং নির্বাচনের সময় দেখা গেলে। সি পি, এম প্রার্থী মাত্র নয়শো ভোট পেয়েছেন। যে কোন লোক বিধাস করে যে সেখানে কোন না কোন প্রকার কারচপি হয়েছে, নিশ্চয় হয়েছে। আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি। কিন্ত সময় নই করবোনা। ছ-একটা কথা বলবো। দমদম নির্বাচন কেল্রে মোট ভোটার সংখ্যা এক লক্ষ ৪৭ হাজার। এক লক্ষ সাত হাজার ভোট দিয়েছে। এই এক লক্ষ সাত হাজার লোক সেই দকাল সাতটা থেকে বিকেল পাচটা প্যাল ভোট দিয়েছেন তা নয়। অন্তুসন্ধান যদি করেন তাহলে দেখতে পারবেন ভোট গ্রহণ পর মাত্র কয়েক ঘণ্টায় শেষ হযে গিয়েছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক লক্ষ্ণাত হাজার লোক ভোট দিয়েছে এবং সেথানে মাত্র ছ-হাজার ভোট নাকচ হয়েছে। মার একটা কেন্দ্রের কথা বললে আপ'ন স্বস্থিত হয়ে যাবেন। সেটা হচ্ছে কামারহাটি নির্বাচন কেন্দ্র। ভোটার সংখ্যা এক লক্ষ ২৬ হাজার। বেণী লোক ভোট দেয় নি। মাত্র ৬৯ হাজার লোক ভোট দিয়েছে। বলুন তো কত ভোট সেথানে ক্যান্দেল হয়েছে? ১৯ হাজার ভোট স্থানে ক্যান্দেল হয়েছে। ব্লামি যতনুর থবর পেয়েছি তাতে জানি ১৬ হাজার ভোট পতে ্টো করে ছাপ দেওয়া হয়েছে। কল্পনা করুন ভারতবর্ষের কোন জারগায় আমাদের পশ্চিমবাংলায় তাতবু শতকরা ৩০ ভাগ লোকের অক্ষর জ্ঞান আছে কিন্তু যেথানে তাও নেই যেমন বিহার যথানে আরও বেশী লোক নিরক্ষর সেথানেও কি এমন কোন কেন্দ্র পাবেন যেথানে ৬৯ হাজারের াধ্যে ১৯ হাজার ভোট ক্যান্দেশ হয়েছে, তার ১৬ হাজারে ছটো করে ছাপ। আর যেটা তিন

হাজার সেটা ঠিক। ক্যান্সেল তিন হাজার হতে পারে, ত হাজার হতে পারে, স্বেভ হাজার হ পারে, চার হাজার ভোট হতে পারে। চার হাজার ভোট নাকচ খুব কম কেন্দ্রেই হয়। ত ত একটা কথা বলবো। নোয়াপাভা নিবাচন কেন্দ্রে এক লক্ষ ২৯ হাজার ভোট দেখানে ৭৭ হাজ ভাট দিলো এবং থব অল সময়ের মধ্যেই ভোট গ্রহণের কাজ শেষ হলো। অভুসন্ধান কর তমন বহু কেন্দ্র পাবেন যেখানে এম,এ, পাস, পি, এইচ-ডি, অধ্যাপক, বিভালয়ের শিক্ষক উ টিপসই করেছেন। কিন্তু তাঁরে। টিপসই দেবেন কেন ? আমি জানি ক্যব। অঞ্চলে ১৩টা পোর্ট বথে ত ঘণ্টার মধ্যে সব ভোট দেওয়া শেষ। যথন সব লোকে ভোট দেওয়ার জন্স দাঁডিয়ে আ লাইনে তথ্য যারা ছাপ দিয়েছে তার। বলছে আপনার দাভিয়ে রোদে কেন কই করছেন আপন যাকে ভোট দেবেন আমরা তাকে ভোট দিয়ে দিয়েছি। অমূগ্রহ করে বাড়ী যান। এই সব কে পর্ব থেকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভোট সব দিয়ে দেওয়া হরেছে। এই রক্ম ব্রুছায়ত घटिं छ। जाभि तल हिना (य २৮० हि कि स्क्टे स्या छ, जामि जानि २०० है कि स्वा स्यानि २०० কেন্দ্র হয় নি. তবে ৪০ থেকে ৫০টি কেন্দ্রে হয়েছে এবং এর নিশ্চয়ই তদন্ত করা দরকার। । বক্ষ খদি চলে তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্র একটা প্রহমনে পরিণত হবে। একটা কল্পনা কক্ষন দ্বিত বিশ্বদ্ধে চার্চিল সাহেবের নেতৃত্বে ইংরাজরা জয়লাভ করেছিল তবে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ইপ্ল कराने ज्यान युक्त हालाइ, अरावेश कि कराने किवल स्था श्राह्म, हाहिल मारिक निवाहर नामरलन চ্চচল সাহের তথন প্রধাবমন্ত্রী, তার দল থেকে পোঠার দেওয়া হল হু ওন দি ওয়ার, ভিক্তরি কারে ছবে, তার নাচে চার্চিল সাহেবেব ছবি দেওয়া হল, ভিক্টির নাচে লেখা হল ভোট কনজারভেটিত আর লেবার পার্টি বল্লো তুমি যুদ্ধে জিতেছো। তারাও সেই রকম পোঠার দিলা ত ওন দি ওয় তার নীচে তিনটি মৃত দৈনিকের ছাব - একটা ছবি আর্মির, একটা ছবি নেভির, আর একটা ছ এয়ার ফোর্সের, হু ওন দি ওয়ার, তিনটি মৃত দৈনিকের ছবি –ভোট ফর লেবার পার্টী। মাননী অধাক মহাশ্য, চার্চিলের মত মহান নেতা, বিশ্ববিগাত নেতা, তর্জায় সাহসী নেতা বিনি গভী ্দশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই কনজারভেটিভ পার্টির নেতা যিনি সতা সতা বদে জিতে। ছবে ্যথানেও ভোটের সময় কার্চপি হয় নি। সংস্থীয় গণতন্ত্রে কারো মনে কোন সন্দেহ একটক থাকা উচিত নয়। স্তারাং ২৮০টি কারচ্পির কথা নয়, ১০০ টির কথা নয়, যদি একটাও দেখা কারচপি হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এখানে তদন্ত করা দরকার। আগে নাননীয় সদস্য বিশ্বন মুখার্জা বলেছেন বিরোধী দলের কোন দরকার নেই। এই রক্ম যদি হয় তাহলে একদে শাসন হবে যা রাশিয়ায়, চায়নায় আছে, একদলের শাসন অক্তান্ত কমিউনিই দেশে আছে কিন্তু সংসদীয় গণতত্ত্ব যাঁর। বিশ্বাস করেন গণতত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী একদলের শাসনকে তাঁ বিশ্বাস করেন না। হয়ত বহু দল থাকতে পারে, মূলতঃ ছটি দল থাকবে যে ছটি দলের উপ त्मन्दाभी निर्देत कत्रात शाहरत। यमन प्रति नाहित श्रीम हेक्षिन ठाल, प्रति नाहिनहें मह নির্ভব্রোগ্য হওয়। উচিত। সেইজন্ম বলছি প্রধানতঃ ছটি দল থাক। উচিং, তাহলে পরে সংস্দী গণতন্ত্র সার্থক হতে পারে। আজকে আমাদের দেশে মন্তবড় আশঙ্কা সঙ্গে সদে আনন্দের কথা যে যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের নিরংকুণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে যাকে বং ম্যাসিভ ম্যানডেট তাঁরা পেয়েছেন। থুব ভাল কথা লোকের মনে থুব আশা হবে। আমি ১ বছর এই হাউদে বদেছি, আমার তো দব সময়ই তো বিরোধীদলের সদে তর্ক করতে সময় চে যেত, এমন কি একদল ছিল যার। সংসদীয় গণতম্ভে বিশ্বাস রাথতে! না, এমন বিরোধীদল যদি দেং বার যে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে সেই বিরোধীদল সরকারকে সাহায্য করে, প্রঠ করে তারা কনস্ট্রাকটিভ স্মালোচনা করে কন্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজ্ম করে কারণ ভারা জানে ভারা ক্ষতার আসতে পারে।

[ 4-30-4-40 p-m, ]

তারা সরকার যথন গ্রহণ করবেন ভাঙ্গবার জন্ম করবেন না। সি, পি, এম যেমন করেছিল বা যুক্তফুটের বিভিন্ন শরিক যেনন করেছিল সেই রকম ত'রা করবেন না। আজকে সেইজক্ত স্মামাদের দেশের সামনে একটা মন্ত বড় আংশকার কথা হলো গণতন্ত্র টিকবে কি টিকবে না। আমি পূর্বে যখন বিভিন্ন জায়গায় নিবাচনী সভায় গিয়েছি আমি নিবাচনী সভায় বক্তব্য দেবার পর শেষ কথা বসতান, হে ভগবান, আমাদের দেশে আরও একটা সর্ব ভারতীয় দল করো নেতৃত্ব সম্পন্ন, তাদের নির্দিষ্ট কর্মপুচী থাকবে এবং সর্বভারতীয় হওয়া চাই যদি কংগ্রেস না পারে তারা যেন ভালোভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সাহায্য করতে পারেন। আজকে আমি সেইজন্য আপনার কাছে বলছি আমার বন্ধ শ্রীপ্রভোৎ কুমার মহাতি যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট কিয়েছেন যে একটা অফুসন্ধান করা দরকার, সেই অন্সদ্ধান করবার জন্য আাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং মন্ত্রিমণ্ডলীকে অন্তরোধ করবো। এতে ভয় করার কিছু নেই, রিজ ড ইলেকশন কারচপি হরনি এটা বললে হবে না। লোকের মনে সন্দেহ আছে আমি আপনার কাছে যে সমস্ত কথা বললাম তাতে আপনারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে তাইতো নিশ্চয়ই কোথাও কারচুপি হয়েছে গোলযোগ হয়েছে এর অনুসন্ধান করা দরকার, তদন্ত করা দরকার। আমাদের মনে নিশ্বেই আশার সঞ্চার হয়েছে যে আমাদের তঃখ-তুর্দশা থাকবে না, আমাদের বেকার সমস্তা দূর হবে। কি করে যে দূর হবে মহামান্ত র জাপাল মহোদয় বলেন নি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় নাকি ২৮ লক্ষ বেকার-১৭ লক্ষ হচ্ছে ঐ গ্রামাঞ্চলের ক্ষকদের মধ্যে তার ১১ লক্ষ হচ্ছে নাকি শহরের মধ্যে। আমাদের যে লাইভ রেজিষ্টার আছে তাতে যে নাম আছে, পশ্চিমবংগের বেকার যার৷ এমগ্রমেণ্ট একবেঞ্চে নাম শিপিবদ্ধ করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ--আট লক্ষ ৬৩ হাজারের মত। ভারতবর্ষে যত রাজ্য আছে তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী। আমাদের তো লোক সংখ্যা এখন চার কোটি ৪৪ লক্ষ **এর মত,** আর ঐ উত্তরপ্রদেশের লোক সংখ্যা এখন প্রায় নয় কোটি। লাইভ রেজিষ্টারে যে নাম আছে উত্তর প্রদেশে, তাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ কয়েক হাজার এর মত। আর পশ্চিমবাংলায় লোক **সংখ্যা উত্তর প্রদেশে**র চে**য়ে অর্ধে**ক তুলনায় তাতে লাইভ রেজিষ্টার্ত্র বেকার সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৩ হাজারের মত। কি করে হবে? একটা ফাশনাল আমপেল সাঁতে বেরিয়েছিল ১৯৭০ সালে তাতে বলা হয়েছে ভারতবধের প্রায় ২৪ কোটি লোক আধ পেটা থেতে পায় না। অর্থাৎ আমাদের মোটামুটি বেঁচে থাকবার জন্ম অন্ততঃ তু হাজার ২০০ ক্যালরি লাগে তাহলে ২৪ কোটী লোক আছে যারা ভারতবর্ষের এক হাজার থেকে ১৫০০ মত ক্যালরি থায়, তা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেই হিসাব অমুপাতে, প্রপোরশনেটলি, পশ্চিমব'ণে এক কোটির উপর লোক আছে যারা এই এক হাজার থেকে ১৫০০ ক্যালরি পায়, আধপেটা বা পানে এক পেটা থেয়ে থাকে। কি করে তাদের সমস্তার সমাধান হবে জানি না। ঐ লাইভ রেজিস্তারে আট লক্ষ ৬৩ হাজার লোকের নাম আছে তাকেই বা কি করে চাকুরী দেওয়া হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ঠিক স্বাধীনতার আগে যত অরগানাইজড ফ্যাক্টরী আছে তার ক্মীর সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ ৪০ হাজারের মত। বাড়তে বাড়তে সেটা দাড়ালো আট লক্ষের মত। যুক্তফ ণ্টের দৌলতে কমে কমে দেটা দাড়ালো সাত লক্ষের মত। এবং এখনো বহু ফ্যাক্টরী বন্ধ, বহু মিল বন্ধ, যারা কাজ করতো তাদের কাজ নাই। তাদের কর্মসংস্থান হবে কি করে জানি না। এই আট লক্ষ লোকের কিভাবে হবে? किन्धु माननीत त्राकाराल महानय तलाइन य गतिवी हिगादन, त्रां किन्नु नय। এই गतिवी हर्गावाद कि मान जामाद जाना नाहे। এই গরিবী हर्गावाद मान कि এই যে এक हाजाद क्रामदीद बायगाय (में होबाद क्रामदी कि ए हाबाद क्रामदी यमि (थेट शाय जाहरनहें

গরিবী হঠান হবে, তাতে তিনি কান্ত হননি, তিনি আরও জোর কথা ওনিয়েছেন-পূর্ণ আর্থিক ম্বরাজ। ৫৪ বছর ধরে রাশিয়ায় মহান বিপ্লব ঘটে গেল, পূর্ণ আথিক স্বরাজ হয়েছে কি? ক্রমিউনিজমে হয়েছে কি? চায়নায় তো হয়নি। পূর্ণ আধিক স্বরাজ কি করে হবে, তার ই**লি**ত আমর। পাইনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় এবং মন্ত্রিমণ্ডলী নিশ্চয়ই বলবেন রাজাপাল আথিক ন্তবাজ বলতে কি বোঝেন। নির্বাচনের সময় আমার স্কবোগ হয়েছিল বহু গ্রামে যাবার। আমি ৩০ দিনে ৫০০ মাইল হেঁটেছি। বহু প্রামে গিয়েছি, প্রত্যেক পল্লীতে গিয়েছি। পল্লীতে গিয়ে যে অবস্থা দেখেছি তা বলতে পারি। আমার আরামবাগ মহকুমার পর পর তিনটি বন্ধা হয়েছে। ১৯৭১ সালে ভাষণ বক্সা হয়েছিল। আমি অনেক গ্রামে গিয়েছি, সেথানে শুনেছি, তারা বলেছে —আমরা সরকারের কাছ থেকে কেউ বলেছে ২৬ টাকা পেয়েছি, কেউ বলেছে সাত টাকা পেয়েছি, দেখননা আমাদের ঘরের চালে থড় নেই, ২৬ টাকা কেন, ৬০ টাকা কেন, ২০০ টাকা ্পলেও চালে খড দিতে পারব না। কারণ এখন এক কাহন খড়ের দাম ৯৫ টাকা থেকে ১১০ টাকা. কি করে ছাইব। পন্নীতে গিয়েছি, তারা বলেছে ভোট চাইতে এসেছেন, দেখুন না পাঁচ বছর ধরে এই নলকুপে পানীয় জল আসছে না, সেই গ্রামের মেয়েরা বলেছে ছু মাইল দুর থেকে পানীয় জল আনতে হয়, রাস্থাঘাটের কথা তো বাদই দিলাম। বহু লোক, মাননীয় রাজাপাল বলেছেন এক কোটি ১০ লক্ষ লোক ১৯৭১ সালের বস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জমির ফ্সল নই হয়েছে, বালি পতিত হয়েছে। সেই বালি তুলতে পারবেন কিনা জানিনা, গরিবী হঠাও তো তুরের কথা, আর পূর্ণ স্বরাজ তো স্বপ্ন। এই যে বন্যা পীড়েত গ্রামের লোকেরা, শুধু আরামবাগ মহকুমায় নয়, অন্তান্ত মহকুমার এক কোটি দশ লক্ষ লোক চার কোটি ৪৪ লক্ষ লোকের মধ্যে, এদের চালে খড় উচ্চের কি ? এই যে পল্লীতে পল্লীতে যে সব পানীয় জলের নলকুপ বন্ধ হয়ে আছে সেগুলি শেরামত হবে কি? পুনঃপ্রোথিত হবে কি? অবশ্য কাল শুনলাম মাননীয় ক্রয়েমন্ত্রী বললেন —আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কত টাকা কত নলকুপ মেরামত করবেন, কোথা**র নল**কুপ দ্বকার তার হিসাব কোথায় ? কত লোকের বাড়ীতে খড় নাই তার হিসাব কোথায় ? যথন মুখ্যমন্ত্ৰী ছিলেন বিধান চন্দ্ৰ রায়, তখন ১৯৫৬ সালে একৰার বনা হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালে আর একবার। আমরা তথন দেখলাম মাটির ঘর হলে পর প্রত্যেক বাজীই নই হয়ে ধাবে। তাই একটা স্থাম করা হয়েছিল—বিল্ড ইওর ওন হাউস, আমাদের ইচ্ছা ছিল গোট বাংলা দেশে তিন লক্ষ লোক বাড়ী করবে, মাত্র ২৪ হাজার লোক বাড়ী করতে পেরেছিল। নিজের হাতে ইট গড়েছে, তথন সরকার থেকে কয়লা দেওয়া হল। ইট যথন পাকা হল তথন পাকা ঘর তৈরী করার জন্য সরকার থেকে কিছু টাকা সাহায্য করা হল। এই রক্ম করে ২২ কি ২৪ হাজার করা হয়েছিল। আমাদের টার্গেট ছিল তিন লক্ষ্, হয়েছে তার মধ্যে ২২ হাজার, কিছই নয়। পূর্ণ আর্থিক স্বরাজ তো বড় কথা, গরিবী হঠাও তো বড় কথা, যদি এই স্কীন গ্রহণ করেন তো লোককে দিয়ে ইট তৈরী করাবেন।

# [ 4-40-4-50 p.m. ]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই পশ্চিমবাংশার এখন তো বহু ইট তৈরী হচছে। এই ব্যাপারে আমি একটা হিসেব দিছি। স্বাধীনতার আগে এখানে যত ইট তৈরী হাত এখন তার চেয়ে দেড়শ গুণ বেশী ইট তৈরী হচছে। আমি কোন প্রাদেশিকতার কথা বলছিনা, আমি বলছি যে সমস্ত শ্রমিক এই ইট তৈরী করে হুগলী, হাওড়া এবং চবিবশ প্রগণার তারা সমস্তই বাইরে থেকে শাসে ইট তৈরী করেত। এই যে বিল্ড ইওর ওন হাউদ স্থাম রয়েছে তাতে তোমাকে শামরা

সাহায্য করব, তোমার একটা পাকা ঘর হোক এবং তুমিই ইট তৈরী কর। ভবিস্ততে তারাই ইট তৈরী করবে এরকমভাবে যদি আমরা করে দেই তাহলে যেকথা রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছে তার কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই আমর। পূরণ করতে পারব। আজকে আমাদের দেশে এমন সমস্ত তাতে কেউ জোর করে বলতে পারবে না যে রাভারাতি কিছু করব আমরা সকলেই বলছি সমাজতর । সমাজতর মানে কি ? একটা কথা আছে সোসালিজম ইজ এ ক্যাপ হুইচ্ ফিট্স্ এভরিবভি। আমার মাধায়ও রাথতে পারবে, আপনার মাথায়ও রাথতে পারবে, জাপনার মাথায়ও রাথতে পারবে, জামানি কিং সোহনপালের মাথায়ও রাথতে পারবে। কাজেই সোসালিজম-এর ব্যাথা কেউ করতে পারে না। আমরা বলছি সোসালিজম নয়, ডেমোক্রেটিক সোসালিজম—মারাত্মক ব্যাপার। ডেমোক্রেটিক সোসালিজম ভাল, কিন্তু আগে ডেমোক্রেটিক সোসালিজম করে হলে মান্তমই সংস্কীয় গণতয়ে কোনরকন কারচ্পি যাতে নির্বাচনে না হয় তারজস্ত কঠোর দৃষ্টি রাথতে হবে। একথা বলে আমি প্রস্তোহ মহানিয় যে সংশোধনী দিয়েছেন তাকে সমর্থন করছি।

শীনিরঞ্জন ডিহিদার: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি রাঙাপালের ভাষণ সমর্থন করে বলছি যে, ওই ভাষণে পশ্চিমবাংলার শিল্প এবং শ্রমিক বর্তমানে যে সংকটময় অবস্থার আছে তা যথাযথভাবে ক্টে ওচেনি। বেকারের সংখ্যা ২৮ লক্ষ বলা হয়েছে, কিন্তু ত্রতপক্ষে এই বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় আরও অনেক বেশী। ১৯৬০ সাল থেকে বস্তুতপক্ষে এথানে নৃত্রন কোন কর্মসংস্থান হয়নি। বিগত দশ বছরে যথন মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্র প্রভৃতি জায়গায় সরকার পরিচালনাধীন কারথানা গড়ে উঠেছে তথন আনাদের এই পশ্চিমবাংলায় একটি কারথানাও গছে ওঠেনি। টেক্সটাইল, ভূট, মাইনিং এবং টি ইত্যাদিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা আগে ছিল নয় লক্ষ এবং আজকে তা দাঁড়িয়েছে সাত লক্ষ। সারা দেশের এমপ্রয়মেন্ট একচেঞ্জগুলি থেকে পশ্চিমবাংলার এমপ্রয়মেন্ট একচেঞ্জগুলি থেকে পশ্চিমবাংলার এমপ্রয়মেন্ট একচেঞ্জে নাম রেজিপ্তি বেশা হয়েছে অথচ কর্মসংস্থান হয়েছে কম। ভালহাউসি স্কোয়ারের মর্কেন্টাইল অফিসে গত দশ বছরে নৃত্রন লোক রিজুট করা হয়নি। এরকম যদি চলে তাহলে ওই ফতেপুর সিক্তি যেনন কবরের সাক্ষী বহন করছে এই মার্কেনিটাইল ফার্মগুলাও তেমনি কবরের সাক্ষী বহন করে চলবে। আমরা দেখছি একটার পর একটা অফিস উঠে যাচ্ছে এবং তার ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ আজ অন্ধকারে এসে দাঁভিয়েছে। এসো, ক্যালটেন্ড, বার্মাণেল প্রভৃতি কোম্পানীগুলিতে সারা ভারতবর্ষে যেধানে আট হাজার শ্রেমিক কাজ করে সেথানে বাংলাদেশে মাত্র ১৭০০ শ্রেমিক কাজ করে।

Computerisation এবং কনট্রাক্ট সিসটেম চালু করার ফলে আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছাঁটাই এবং বেকারী চলছে, এই বেকার সমস্তা আরও বাড়ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীগুলো তাদের অফিস বাইরে স্থানাতরিত করার চেষ্টা করছে। যেনন বলা যেতে পারে মেসার্স কে সি. পাপার, কাালটেজ, সেথিয়া ব্রাদার্স, আই সি. আই এয়াণ্ড বিড়লা। কিন্তু তাদের বিফ্রে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কোন ইপিত নেই। বিভিন্ন শিল্পপতি বাংলাদেশের বাইরে তাদের শিল্প স্থানাতরের চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশের অভ্যতরে যে সমস্ত শিল্প তাদের রয়েছে সেথানে উৎপাদন সংকুচিত করছে। অক্যদিকে বলা যেতে পারে যেনন জয়া কারথানা অজে করেছে, সেথানে উৎপাদন বাড়ছে এবং এইরকম একটা কোশলের মধ্য দিয়ে আন্তে আন্তে এই প্রদেশ থেকে শিল্প স্থানাতরের বন্দোবত করা হছে। এই রাজ্যে সিমেন-এর অবস্থাও একই। ১৯৭০ সালে সিমেনের সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৬ শত আজকে সেথানে ১৯৭২ সালে জার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৫২০, কিন্তু ঠিক সেই সময় বংশতে ১৯৭০ সালে

সিমেন-এর সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৩০৩, আজ এদে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ৩০। ভগু তাই নর কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটিপূর্ণ লাইসেসিংও এই অবস্থার জন্ম অনেক দায়ী। একটা উদাহরণ দিলে দেখা যাবে যে ফিলিপ্স কোম্পানী পুনাতে কার্থানা থোলার জন্ম লাইসেন্স চাইলো সেই লাইসেন্স তারা পেল কিন্তু বাংলাদেশে যথন তাদের কারথানা সম্প্রদারিত করার জন্ত লাইসেন্স চাইলো, ্সই লাইদেক তাদের অন্নথোদন করা হোল না। হলোনা এই সর্তে—তাদেব বলা হোল যে কার্থানা তোমর। সম্প্রসারিত করতে পার কিন্তু উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ বাহরে বপ্তানী করতে ছবে, যেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। ফলে তাদের এই এক্সপ্যানশন স্থীম বন্ধ করে দিতে হলো। এই রাজ্যে দিক ইণ্ডাষ্টিগুলোকে বাঁচাবার জন্ম আই আর দি যে দংস্থা গড়ে উঠেছে তারা আশা রেথেছিল যে এই দিক ইণ্ডাঞ্টিপ্রলোকে কিছুটা রক্ষা করা যাবে কিন্তু তাদের পরিচলেন ব্যবস্থা যা ব্যেছে, সুই বাবস্তা অতাত ক্রটিপূর্ব। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এতে বিভলাদের প্রতিনিধি রাখার কি দরকার ছিল এবং সেই সমস্ত সিক ইণ্ড'ষ্টির প্রতিনিধিদের রাখার কি এত দরকার ছিল ? আমি আবেদন করবো ঐ আই আর সি-কে পুনরায় চেলে সাজানোর জয় ব্যবস্থা করুন। তাহলে কিছু সংগ্রা হতে পারে। ইতিমধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে বাঙ্গালী শিল্পণতিরা ক্রমে ক্রমে বংলাদেশের শিল্প জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছে। বন্ধ কার্থানাগু<mark>লোর</mark> প্রভাব সব চালু কার্থানাব উপর পড়েছে এবং তারা আজকে একটা সংকটের সামনে এসে গাডি-্যেছে। আমার কাছে থবর আছে ইতিমধ্যে বিভূলারা এই কলকাতা শহরে কিছু কিছু এই ধ্রনের মাঝারী শিল্পতিদের কাছে যে,বা ফেরা করছে সেই সমস্ত কার্থানা থ্রিদ করার জন্ত। আজ শিল্পে এই যে সংকট দেখা দিয়েছে এটা ভ্রুমাত এই বললেই শেষ হবে না, আমরা .দৰেছি যে শি**লে** কাঁচামালের যে সরবরাহ এবং আঞ্সন্ধিক যে সরস্থাম-এর সরবরাহ তার অব্যবস্থা এবং তার মূল্য বেড়ে যাবার ফলে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের দাম বেডেছে। অক্তদিকে ওয়াগান সাধাই-এর ক্রটিপুর্ব ব্যবস্থা থাকার ফলে বিভিন্ন শিল্পে আজকে তার পরিচালনার পথ ব্যাহত হচ্ছে। এই সম্পর্কে সবচেয়ে হার্ডহিট বলা যেতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনগুর্চিষ্ট এবং ইঞ্জিনিরারিং ইণ্ডর্টিষ্ট যা একদিন বাংলাদেশে একটা গৌরবের স্থান অর্জন করেছিল সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রী আজকে মন্ত্রের পথে প্রায়। এই সৃষ্ট থেকে মুক্তির জন্ম কিন্তু মালিক শ্রেণী — অনেকেই বলছেন যে প্রভাকশন চাই. কিন্তু তারা উৎপাদন চান না, প্রভাকশন বৃদ্ধির কথা তাদের বক্তবা নয়, তারা বলেন প্রভাকটিভিটি বাঢ়াবার জন্ম। অর্থাং কাজের বোঝা বাড়ানো এবং প্যসানা দেওয়া। এই তো মাত্র সেদিন যে সেন ব্যালে কার্থানা থোলা হলো –যে শ্রমিক্রা ছিল তাদের সংখ্যা দিয়ে আগে যা উৎপাদন করা যেত তার থেকে খনেক ্রণী উৎপাদন দিতে তারা রাজী ছিল। কিন্তু স্রাণরি মালিক্রা এই কথা বললেন যে বেনী উৎপাদন আমরা চাই না এবং মাণাপিছু উৎপাদনের হার বাডাতে হবে এবং তার ফলে আগে যা নোট উৎপাদন ছিল তাই নেওয়। ধবে এবং এইভাবে সার্ধাস করতে হবে। এটা একমাত্র সেন র্যালে কার্থান'তেই নয় সমস্ত কার্থানাগুলোতে আজকে একই নীতি চলছে। আমরা চাই উৎপাদন বাড়ুক, আমি চাই এই কারথানাগুলোর উত্তরোতর শ্রীরুদ্ধি হোক কিন্তু এই কথা ঠিক যে উৎপাদন বাড়াবার নাম করে কাজের বোঝা বাড়ানো, অর্থাং বিনামূল্যে কাজের বোঝা বাজানো এটা শুনিক জীবনে ছদ'শা ডেকে আনবে।

[ 4-50—5-00 p.m. ]

উৎপাদন ৰাড়াতে শ্ৰমিকরা সব সময় চায়। বার্নপুরের I.S.W. কারধানার শ্রমিকরা

শেশানে উৎপাদন বাড়াতে চায়। তারা বার বার বলেছে আমরা উৎপাদন বাড়াতে চাই। কিন্তু তা কি করে হবে ? কারণ মালিকরা বলে—অর্জার নাই।

আমাদের কয়লাথনির প্রমিকরা উৎপাদন বাডাতে রাজী, তারা উৎপাদন বাডিয়েছেও। কিন্তু তার পরে দেখা গেল বহু কয়লার খনি বন্ধ হয়ে গেছে। কয়লা খনি বন্ধ হয়ে যাবাব ফলে প্রায় দশ হাজার কয়লাথনি শ্রমিক এক তঃসহ সংকটময় জীবন-যাপন করছে। স্তর্গং সংকট অভ জায়গায়। সংকট হচ্ছে বাজারের সংকট, সংকট হচ্ছে মান্তবের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবার সংকট। মাননীয় রাজ্যপাল মালিক ও শ্রমিকদের কাচে আবেদন করেছেন— তোমরা লক-আউট করো না, হরতাল করো না। আজকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্তা হরতাল নয়। রাজাপালের ভাষণে Bengal Chambers of Commerce-এর সভায় তিনি বলেছেন ৫২০টি কার্থানা বন্ধ হয়ে আছে। তার মধ্যে শতকরা ৭০টি কার্থানা মালিকপক্ষ unilaterally বন্ধ করে দিয়েছেন। তার্জক্ত সেথানে তো কোন হরতাল ছিল না, উৎপাদন ব্যাহত হবার কোন সংকট ছিল না। এই পশ্চিমবাংলার সমস্তা কিন্তু হরতাল নয়, উৎপাদন বাডানো নয়, এথানে সমস্তা হচ্ছে বাডারের সমস্তা, মানুযের **ক্রেফ্সক্ষতা বাড়ানোর সমস্তা।** যদি উত্তরোতর বেকার সমস্তা বদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে মাহুষের **ত্রু ক্ষতা বাডতে পারে না। যে সম**ত কার্থানায় মাত্র্যের নিতা ব্রেভার্য দেবসে। মুগ্রী উৎপাদন **হয়, তারা দেই সব** জিনিষ বিক্রী করবার বাজার পায় না। এই যে তাদের উৎপন্ন জিনিষের যথোচিত বাজার নাই, বিক্রী হতে পারে না, এই মূল সংকট আমাদের সামনে রয়েছে। কিছুদিন আগে মাননীয় লেবার মিনিষ্টারের সঙ্গে তুর্গাপুর এক সভায় গিয়েছিলাম। সেখানকার মালিক-পক্ষও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে আলোচনায় একটা জিনিষ পরিস্কার হয়ে পডলো যে অমিকরা চান উৎপাদন বাডাতে, উৎপাদন বাছত হবার জন্ম প্রমিকরা দায়ী নন, দায়ী হচ্চে সেথানকার কর্তপক্ষের মধ্যে দলাদলি, ঝগড়। ট্রেড ইউনিয়নকেও এক ধরনের Provocation দেওয়া হয়েছিল। এইরকম provocation (যুমন এক জারগার একটা fixed principle ভিল. সেখানে হঠাৎ বিশেষ একদলের চাপে পড়ে, Job evaluation করা হলো, সেই মহুর্তে অন্ত **জায়গায়ও বিক্ষোভ ফুরু হয়ে গেল।** ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও দুরদ্শিতার অভাব ছিল। মালিকপক্ষ অর্থাৎ অফিসারর।—এই কারথানা কার—এই যে দষ্টিভঙ্গীর অভাব এটা যে জাতীয় সম্পত্তি, এটা তারা মনে করে না, তার ফলে সেখানে সম্কট। ছগাপুরে উৎপাদন বাড়ানো কঠিন কিছ নয়, যদি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা হয়, যারা দেখানে রয়েছে, তাদের মনে করতে হবে এটা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। আমরা যদি মনের দিক দিয়ে দলের দিক দিয়ে এই ক্যায্য দায়িত্ব মেনে না নেই তাহলে উৎপাদন ব্যাহত হতে বাধা। এই জিনিষ দেদিন আলোচনার মাধামে প্রিস্কার হয়ে গিয়েছে। আজ একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁভিয়েছে বলা হয় যে বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদন হলনা কেন? নাতা শ্রমিকের দোষ। উৎপাদনের quality খারাপ হলো কেন? তা শ্রমিকের দোষ। তাহলে এত সমস্ত টেকনিসিয়ান ও managerial Staff-এর কাজটা কি? তারা ওদের Production-এর System দেখলেন quality দেখলেন অথচ তাদের কি কিছু করবার ছিল না! এই ফ্যাশানটা না বদলালে সত্যি সত্যি উৎপাদন বা Production বাড়ানো বাবে না, quality-ও উন্নত করা যাবে না। এই উৎপাদন ব্যাহত হবার ও quality ব্যাহত হওয়ার আরও কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বিগতদিনে সি.পি.এম যে রাজনীতি অনুসরণ করেছিল যার ফলে শ্রমিক অঞ্চলে একটা দারুণ বিভিষিকার সৃষ্টি হয়। শ্রামিকে শ্রামিকে যে লাভুত্বোধ তা ধ্বংস হয়ে যায়. Production System ধ্বংস হয়ে যায়। তার পরিণামে Production ও quality ব্যাহত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কার্থানায়। সি.পি. এমের সন্ত্রাস কার্থানার শ্রমিকদের মধ্যে

ক্রিকা বোধ নই করে দেয় যার ফলে flow type of production যেখানে আছে সেই কারথানায় উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছে। কার্থানার ভেতরে যদি গণতান্ত্রিক আবহাওয়া থাকে. তাহলে শ্রমিকরাও ভালভাবে কাজ করতে পারে উৎপাদন বাডাতে পারে। একজন কবির কবি**ত্ব বা** কারারস তিনি ভালভাবে পরিফ,টিত করতে পারেন না, যদি স্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি না হয়। দেইবক্ম অফুকল পরিবেশ না হলে শ্রমিকরাও তাদের উৎপাদন বা স্টি বাডাতে পারে না। anality ও quantity বাড়াতে পারে না, volume বাড়াতে পারে না। স্কুতরাং এই অবস্থা থেকে জাত্র আমাদের পশ্চিমবন্ধকে বেরিয়ে আসতে হলে তার জন্ম কতগুলি বাবস্থা গ্রহণ করা দরকার ব্যব্যতা। এই ব্যবস্থাগুলি হল শিল্প অঞ্চলে একটা টেড ইউনিয়ন দৱকার গণতান্ত্রিক পথে। আমি আর গুলমাত্র একটা কথা বলব যে উৎপাদন বাড়াও বললেই উৎপাদন বাড়ে নাবা কতগুলি সম্ভাবনামলক ব্যবস্থা নিলেই উৎপাদন বাড়ে না। উৎপাদন বাড়ে একটা স্মুঠ পরিবেশ ম্প্রতিকবলে পরে এবং শ্রমিকদের গুণাগুণের উপর! রাজ্যপালের ভাষণে এক জায়গায় বলেছেন ্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত হবে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে। আমরা এই কথা বলব যে ৫২০টা কার্থানা বন্ধ হল, মালিকরা বন্ধ করে দিল কিন্তু সেই মালিকদের বিকন্ধে কোন বাবন্তা গ্রহণ করা হল না। এইটা দেখেছি আমরা যে সেটে ইনসিয়োবেন্স স্কিমের টাকা জমা দেয় না বা প্রভিডেণ্ট ফাল্ডের টাকা জমা দেয় না, তার বিক্লমে বিল এনেছেন। কিন্তু কি আইন আছে ঐ কয়লা থনিতে যে সুব শ্রমিকরা মাসের পুর মাস অভুক্ত রয়েছে তাদের জন্ম বা ঐ ক্যুলা থনির মালিকের বিক্রারে। প্রামিকদের স্বার্থ ব্রন্ধির কথা বলা হয়েছে কিন্তু এই সবের আমর। কি করতে পার্রান্ত ? দেশে পেমেণ্ট অফ ওয়েজেস এয়াকট, ইনডাস্টিয়াল ডিস্পুট্স এয়াকট, ওয়ার্কস মেন্স কম্পেন্সে**ন্** আকট প্রভৃতি আইনগুলি স্কৃতাবে যতক্ষণ না করা হয় ততক্ষণ প্রমিকদের স্বার্থ বিদ্র হবেই। তাই আমি আবেদন জানাচ্ছে এইগুলির দিকে নজর দিতে। আগু পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে কয়লা থনিগুলিতে বেতন বে'ডের রায় দিল কিন্তু দেই রায় সভ্যায়ী শ্রমিকরা বেতন পেল না অথচ মালিকরা প্রম নিশ্চিতে জীবন, যাপন করছে। শ্রামিকরা যাদ তার বিক্লমে কিছু বলতে যায় তাহলে তাদের কয়লা থনি থেকে বার করে দিয়ে তাদের বদলে অত শ্রমিক নিযুক্ত করছে। অফুদিকে ইন্জিনিয়ারিং ইন্ডাসট্জিগুলিতেও বেতন বোডের রায় বেরিয়েছে কিন্তু সেথানে রায় মানে নি আজ্ব পর্যন্ত। মালিকদের বিক্তমে বাধাতামলকভাবে আইন করা উচিত এবং তানা করলে আমাদের বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের প্রভোকেশন দিতে হবে মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্ত; এই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে চাই। আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাডছে এবং শ্রুমিকের স্বাণের সাথে এটা দাকণভাবে জড়িত। বিগত ১৯৬৭ সালের পর বলা যেতে পারে যে বাজ্যে শ্রমিকদের কোন রকম উন্নতি হয় নি। বঞ্চ তাদের বিরুদ্ধে লক আউট, ক্লোজার এবং কাজে ছাঁটাই দেগা দিয়েছে। এই রাজ্যে শ্রমিব দের আজ পর্যন্ত বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। সাবসিভারি ইনভাষ্টিয়াল হাউসিং দ্বিন দারা কোষ্টার্য করার কথা ভিল। কিন্তু বিভিন্ন মালিকরা বলেছিলেন যে এইটা তাদের দায়িয় নয় এইটা সরকা**রের** করার কথা। আমি এই কথা বলব যে তার ফলে তাদের বছরের পর বছর ঘর মেলে নি।

# [ 5-00—5-10 p.m.]

তারা দেখানে ভ্রোর ভেড়ার মত অসহায় অবস্থায় জীবন-যাপন করছে। এই অবস্থায় যদি তাদের বুলা হয় যে তোমাদের জাতীয় স্বার্থে উৎপাদন বুদ্ধি করতে হবে কোয়ালিটে বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে সেটা কাজে আসবে না। আজকে মালিকরায়াকরছে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাহয় নি। ই এদ আই স্কীম হয়েছে কিছ কিছ জায়গায় এবং যেথানে চাল হয়েছে তা সঠিকভাবে চাল করা হয় নি। বল শ্রমিক আজকে বিনা চিকিৎসায় মাবা যাচেচ। এই অবস্থায় তারা বাস করছে। আজকে যে যে কার্থানা এখনও বন্ধ রয়েছে সেই কার্থানা ছুতি শীঘ্র যাতে থোলা যায় এমন ব্যবস্থা করা হোক। তাতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংবৃক্ষিত হবে। আজকে যে হারে কার্থানা থোলা হাচে তাতে পাঁচ বছৰ লোগ যাবে সম্ভ্রু কাব্যামা থলতে। কিন্তু এই পাঁচ বছৰ <u>শ্র</u>মিক্বা চপ করে বদে থাকবে না। তাই মন্ত্রিমণ্ডলীকে বলবো কান্ডারী হু সিয়ার। আজকে শ্রমিক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, শিল্প বাঁচবে পশ্চিমবাংলা বাঁচবে এবং আমরাও তাতে উপক্ত হবো। তাই আমাদের অতি জ্ঞত গ্রিকে আগিয়ে যেতে হবে। আমি আব একটা কথা আব্ও বলবে যে ঐ ক্যলাথনি মালিকদের কাছে প্রায় ২০ কোটি টাকার রয়েলটি পড়ে রয়েছে আদায় হয় নি। আমি বলবো যে কেন তাদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। এটা করলে এ টাকায় প্রায় পাঁচ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পাবতো। সেই বাবস্থার কথা আজকে এই সবকারকে ভাবতে হবে। রাণীগঞ্জ ক্ষলাখনিগুলিকে আজকে জাতীয়করণ করার প্রয়োজন আছে, আসানসোল ফিল্ড-এ মালিকরা যে অবস্থা করেছে তাতে জাতীয় সম্পদ বহু নই হচ্ছে। সেদিকে সরকারকে নজর দিতে অহুরোধ কর্ম্ভ। প্রিশেষে আমি সরকারকে এই সংকটকালে আবেদন কর্মনা যে আইন করা হোক যাতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে চাল রয়। এ আই টি ইউ, সি: আই এন, টি,ইউ সি, এইচ এম এস এদের অধিকার যাতে রক্ষিত হয় কাব ব্যবস্থা করন। শিল্লাঞ্চলে যে সন্ত্রাস স্টি হয়েছিল যে ইউনিয়ন দখল করা স্তক্ত হয়েছিল দেখানে আসন আমরা সেই সন্ত্রাস দর করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেখানে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করি: তাহলে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেমিক বাঁচবে, শিল্প বাঁচবে এবং শ্রমিক শোণীকে বাঁচাকে আম্বা পাববো।

মি: ডেপুটি স্পীকারঃ আমি একটা কথা বলবো—আছকে খুব লম্বা লিই আছে। অতএব ঠিক পাচ মিনিট করে বলুন; এর বেনী বলবেন না। আলো জালার সঙ্গে সংগ্রা করে বসে প্রবেন।

শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী: মাননীর উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি মাত্র পাঁচ মিনিট সময় ধার্য করেছেন। আপনার আদেশ এই বিধানসভায় মানতেই হবে। কিন্তু কিছুলণ আগে বিরোধী কংগ্রেসের নেতা মাননীয় শ্রীপ্রকুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় যে বক্তা এখানে বেখেছেন যে আবহাওয়া তিনি সৃষ্টি করেছেন—একজন প্রবীন রাজনীতিজ্ঞ হিদাবে সকলেই উাকে শ্রদ্ধা করেন আমিও করি সে সম্বন্ধে ছ একটা কথা নাবলে পারা যায় না। অনেকেরই বিশ্বাস যে শ্রীপ্রকুল্লচন্দ্র সেন চিরকাল সতা কথা বলেন স্থায় কথা বলেন। তিনি অনেক বুক্তি তথ্য সন্নিবেশিত করে বলেছেন যে বিগত নির্বাচনে নাকি ভোটের কারচুপি হয়েছে যা সি, পি, এম-রাও বলেন তিনি তা সমর্থন করে গেছেন। এতে আমার সেই মহাভারতের কথা মনে পড়ে। ভীল্ল অন্তায় জেনেও অন্যায়কে সমর্থন করতে বাধা হয়েছিলেন তাই তাঁকে কুক বংশের পরিণতি দেখতে হয়েছিল। অন্তায় জানেও যায়া স্তায় করছে তাদের বিক্লেছে অন্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। আজকে এই বিধানসভায় দাড়িয়ে আমাদের ঐ প্রধান নেতা প্রকুল সেন মহাশয়ের পরিণতি দেখে সেই মহাভারতের কথা মনে হয়. তার প্রতি অসাম করণ। হয়, আজকে একথা তিনি বলেছেন বহু বক্তৃতায়। তার সঙ্গে আনক সভা করেছি, তাঁকে সংসদীয় গণতয়ের কথা বলতে দেখেছি এবং তিনি বলেছিলেন সংসদীয় গণতয়ের হিংস্রতার স্থান নেই। পশ্চিনবঙ্গের মাহর এই সংসদীয় গণতয়ের বিশ্বাস করে। যাদের

গণতত্ত্বে বিশ্বাস নেই, যারা হিংশ্রতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী সেই CPM-কে বর্জন করেছে, সেই খুণী রাজনীতিকে বাংলাদেশের মান্ত্য মাটি থেকে উদ্ভেদ কংগছে। এই পশ্চিমবদের মান্ত্যু যারা গণতত্ত্বে বিশ্বাস করে তাদের রায়কে অমর্যাদা করছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ওপার বাংলাশ্ব বদ্ধর্দ্ধ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট তার দল পেযেছিলে।। মনে নেই ? ইয়াহিয়া-ভুটো চক্রাহের কথা এবং পরিণতির কথা। আমরা জানি, পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল। বিশ্বের বৃক থেকে সামরিক চক্র, সেই ইয়াহিয়া চক্রাত্ম কোণায় হারিয়ে গেল. ইতিহাসের পাতায়, ইতিহাসের আতাকুঁতে তাদের স্থান হল। আজকে পশ্চিমবাংলার মান্ত্যু যে উতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন, ইন্দীরা গান্ধীব নেতৃত্বে যে ভোট হয়েছিলো, গণতত্ত্বে বিশ্বাসী মান্ত্যের রায় তারা মানতে পারছে না। তাদের শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই, চৌথে আজুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই, এই ইয়াহিয়া-ভূটা চক্রাক্তের দিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে যাদের নাম মুছে গিয়েছিলো, সোনার বাংলা—

সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে, আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্জিত ভূমি বঙ্গে।

সেই বাংলাদেশকে ইতিহাসে গ্রতন কবে স্পষ্ট করার মাধ্যমে, গ্রতন করে মর্য্যাদা দেবার মাধ্যমে, স্থাধীন করার মাধ্যমে শ্রীমতী ইন্দারা গান্ধী যার ইমেজ তৈরী করলেন আন্ধাক পশ্চিমবাংলার মাগ্রয় তাকে জয়যুক্ত করেছেন। কার্যাক্ষেতে সেই হিংল্ল CPM কোণায় হারিয়ে গেল। আমরা জানি কালনার কথা, জ্যোতি বাবু নাদন ঘণ্টের কথা বলেন। গ্রহণশে ফেব্যারী, আমার নবধীপের বাজি যথন আক্রান্থ হয় বোমা,পাইপগান, হাই Explosive বোম্ব নিয়ে সম্পূর্ণ সাইবাজী কবে দেবার উপক্রম হয়েছিল। সেটা হয় আপনারা সকলে জানেন। সেটা সম্লাস হয়নি। আনিকে সম্লাসের উচ্ছেদ করার জন্ম হাজার হাজার গণতম্বে বিশ্বাসী যাগ্রয় যথন CPM-এর কবর খুজলো এই দেশে, তথন সোচ্চার হয়ে কারচুপির কথা বলে জনগণের অমর্য্যাদা করার যে প্রচেষ্টা মাননীয় প্রফল সেন মহাশ্য করেছেন তাকে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত্ত হতে বলি এবং জ্যোতিবাবুর ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি। মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে রেখেছেন পশ্চিমবাংলার মান্ত্রের আশা-আক্রান্থাকে রূপ দেবার জন্ম আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং পঙ্গে সঙ্গে একথা বলি—স্থার লাল, নিল বাতির জন্ম আমি খুব অস্বতি বোধ করছি এবং এতে আনার বলার অস্থবিধা হছে। সারা পশ্চিমবাংলার মান্ত্র্য আমারের দিকে তাকিয়ে আছে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ২০টি কথা বলবার অন্ত্র্যাতি চাইছি।

মিঃ **ডেপুটি স্পীকারঃ** পাচ মিনিটের জায়গায় সাত মিনিট হয়ে গেছে আজ প্রায় ৪৩ জন বক্তা আছেন সেজকু কেউ বেশী বললে আমার পক্ষে সময় দেওয়া অন্তবিধা হবে।

5-10-5-20 p.m.]

শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী: আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে আমরা সমাজতন্ত্র কারেম করবো এবং গারিবী আমরা হঠাবো। এই সমাজতন্ত্রকে কপায়িত করতে গোলে যে মাতুর দরকার সেই মাতুর উৎপন্ন হচ্ছে দেশের শিক্ষা কেল্লে এবং সেই বিভালয়ের যে পাঠ্যক্রম এবং যে শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে চালু রয়েছে তার আমূল পরিবর্তন দরকার। ১০০ বছর আগে যে শিক্ষা বাবস্থা চালু হয়েছিল সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন আছে এবং বর্তমানের এই পরিবৃত্তিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে

ষদি আমরা সাধারণ মাহ্যযের আশা-আকাছাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি, নৃতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা করি তাহলে আদের প্রথম দরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। এবং এরপর আছে আমলাতন্ত্র। স্থার, আপনি জানেন কিছুদিন আগে একটি সারকুলার বেরিয়েছিল ভাতে দেখা যাছে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর একটা স্থাবোটে জিং-এর অবস্থা এসে গেছে। আমরা বলছি গরিবী হঠাবো এবং কর্মসংস্থান এনে দেব। পশ্চিমবাংলার ৪০ হাজার প্রাথমিক বিষ্থালয় আছে এবং প্রায় দশ হাজার মাধ্যমিক বিষ্থালয় আছে। যেভাবেই হোক কর্মসংস্থানের জন্ম একটি ছাতন সারকুলার জারি করেছেন এবং আমরাও এমগ্লয়মেন্ট অপারচুনিটিজ চাইছি। সেই অমুসারে আমরা যদি ৪০টি ছাত্রের পিছনে একজন করে শিক্ষক রাখতে পারি এবং সেকেগুারী বিষ্যালয়ে ৩০ জন ছাত্রের পিছনে একজন করে শিক্ষক রাখতে পারি তাহলে এখুনি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক মিলিয়ে হতন এক লক্ষ শিক্ষকের এমগ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মি: ডেপুটি স্পীকার: আপনি এখুনি শেষ করুন, কারণ আরো অনেকে বলবেন। আমি উপাধাক্ষ মহোদয়ের নির্দেশ অন্নযায়ী আমার বক্তবা এখানেই শেষ করছি।

**জীবাবিদ বরণ দাস ৷** মাননীয় উপাধাক মহোদয়, আমি এই পবিত্র বিধানসভায় অভাত প্রদের সদক্ষদের মত আমি হতন এমেছি। মূলধন কম, তাই বেশী কথা হয়ত এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলতে পারব না। আমি রাজনৈতিক রদমঞ্চে নতন এসেছি এবং আমার এই ছোট দৃষ্টিভদ্দী দিয়ে নির্বাচনের পূর্বেকার এবং তারপরের অবস্থা বিশ্লেষণ করবার শক্তি যদিও আমার নেই তব্ও আমি রাজ্যপালের ভাষণ মন দিয়ে পড়ছিলাম এবং এই ভাষণ যে আশাব্যঞ্জক ও উৎসাহজনক সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তার মাঝে এমন কতকগুলি কথা আছে যা আমার মত তরুণ ছেলেদেরও কিছু ভাবিয়ে তোলে। তাঁর ভাষণ পড়তে গিয়ে দেথলাম তিনি শিক্ষার কথা বলেছেন, সম্প্রতি রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সে সম্বন্ধেও বলেছেন। তিনি বলছেন, 'স্মথের কথা এই যে সম্প্রতি রাজ্যের আইন শৃদ্ধালার পরিস্থিতিতে যথেওু উন্নতি হয়েছে। প্রায় এক বংসর আগে এই পরিস্থিতি যথেষ্ঠ উদ্বেগ স্ঠাষ্ট করেছিল। উগ্রপম্বীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং সেই সদে সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপ যথেঠ সংখ্যায় ঘটত। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে আগত বহুসংখ্যক শরণাগী সমাগমের সমস্যা। আফর্দলীয় সংঘর্ষ এবং আন্তঃইউনিয়ন প্রতিগ্নিতার ঘটনাও অনেক ছিল। সরকার বিশুঝলা দমন ও শুঝলা ফিরিয়ে আনার জন্ম কার্যকরী বাবস্থা নিয়েছিলেন। এইসব ব্যবস্থার মধ্যে ছিল পুলিস ক্ত'ক জত কার্যক্রী ব্যবহা গ্রহণ এবং পশ্চিমবন্দ (হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ) আইন অনুসারে সমাজবিরোধী ও হিংসাশ্রয়ীদের আটক রাখা ও জনজীবনের শুজ্বলা ও বাষ্ট্রের নিরাপত্তার সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকারক কার্যাদি দমনের জন্ম আভাত্তরীণ নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ জনগণের স্ক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন, ছটি নতুন সশন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন, কতকগুলি তদন্ত কেন্দ্র ও ফাঁছ্রি স্থাপন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন। পুলিস বাহিনীর আধনিকীকরণের দিকেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গত কিছুদিন যাবং যে বৈশিষ্ট্য চোথে পড়ছে সেটা হল এই যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে পুলিদ যথেইভাবে জনগণের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান সহযোগিত। পাচ্ছেন। এ কথা উল্লেখ করা অপ্রাসন্ধিক হবে না যে, রাজ্য সুরকার যথনই প্রয়োজন হয়েছে তথনই অসামরিক প্রশাসনের জন্ত সামরিক বাহিনীর সাহায্য যথা-সম্ভব ক্ষত পেয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,আপনি জানেন আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিতহয়েছি

১৯৭১ সালের নির্বাচনেও এই কেন্দ্র কোন প্রতিনিধি পায় নি। ১৯৭১ সালের উপনির্বাচনের সময় ছার একটি কেন্দে নির্বাচন হয়েছিল সেটা হচ্ছে দমদম কেন্দ্র। কিন্তু ভামেপুরুর কেন্দ্রে কোন নির্মানন হয় নি। কাবণ, তথন আমরা প্রান্ধের জননেতা প্রীহেম্ফ ক্মার বস্তু আত্তায়ীর হাতে নিহত হলেন এবং তারপরে আমরা শ্রীঅজিত কমার বিশ্বাসকে হারালাম। এই বছর নির্বাচিত হবাব পরে আমি আমার নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রাদেয় জননেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ বলীতে মালা দিলাম। কিন্তু সেই নেতার খনীকে আজও কি পুলিশ তার কিনারা করতে প্রেছেন ? এক বছর পেরিয়ে গেলে হেমহদাকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু খুনীকে আজও খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই আমি মন্তিমগুলীকে বলব যে হেম্ছদার হত্যাকারী কংগ্রেস নর, তার প্রমাণ আমাদের দলের বিজয় এবং হেমন্তদার হত্যাকারী কারা আপনারা সেটা খঁজে বের করুন এবং তাদের আদালতের সামনে হাজির করে শান্তি দেবার বাবস্থা করুন। আজকে নির্বাচনের পুৰু বাংলার মাটিতে অনেক নতন স্বপ্ন এসেছে সেটা বাহুবে ৰুপায়িত করার জন্ম আকাশটোয়া প্রিশ্ব দিয়ে ২১৬টি আসন নিয়ে বাংল। দেশের মানুষকে নতন প্রতিশ্বতি দিয়ে আমর। এসেছি। তাই আমি বিশ্বাস কবি যোগ্য নেতারের হাতে স্বকারের দায়িও গিয়েছে এবং ্দুই সুরুকার আমাদের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে ক্রপায়িত করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এব আগে মাননীয় প্রফল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন যে নির্বাচনে কারচপি হয়েছে। নির্বাচনী রঙ্গ মঞ্চে আবার বলচি আমি নতন। কাজেই নির্বাচনে কোথায় কারচপি হয়েছে আমি জানিনা। কিন্তু একটি জিনিস, শুধ আমার নয় বিরোধীপক্ষে যাঁরা আছেন তাঁদের জীবনেও ঘটেছে—আমার জীবনে নতন ঘটেছে, আমি নির্বাচিত হবার পর যথন আমার কেল্লে গিয়েছিলাম আমি দেখেছিলাম অলিতে গলিতে বাঙ্গালী সাবেকী প্রথায়, সাবেকী কায়দায় আমার মা বোনেরা কি ক্ষেডিলেন। আমি যথন অলিতে গলিতে গিয়েছিলাম নিশ্চিত প্রতিনিধি হিসাবে তথন আমি দেখেছিলাম আমাদের মা বোনেরা উলপ্রান দিয়েছিলেন, শাঁক বাজিয়েছিলেন, আমাকে চন্দনের কোটা দিয়েছিলেন। আমি দেখেছিলাম বাড়ীর বয়ংজেষ্ঠা মহিলা বেবিয়ে এদে নিজের হাতে আমাকে মিটান্ন থাইয়েছিলেন এবং মাগায় ধানতবা দিয়ে আশীবাদ করে বলেছিলেন. এগিয়ে যাও, বত হও, দেশের জন্ম কিছু কর। কাজেই নির্বাচনে কারচপি কোথায় হয়েছে আমি জানি না। আজকে তাই মার্কসবাদী কমিউনিও পার্টির কাছে জানতে ইচ্ছা করে এ জিনিষ দেখেছেন কিনা আর যদি কারচপি হয়ে থাকে তাহলে অলিতে গলিতে মায়ের উলুপ্রনিও কারচপি, কারচপি বদি হয়ে থাকে অলিতে গলিতে মায়ের আশীবাদও কারচপি, যেভাবে আমাদের বাদালী প্রথায় অভার্থনা করা হয়েছিল তাও কারচ্পি। আজকে একটা রাজনৈতিক দল যদি ঔদ্ধয়ের চরম সীমায় পৌছায়, তাব অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আজকে কোন রাজনৈতিক দল নিশ্চিজ হয়ে যাবার কোন কারণ যদি থাকে তো সেই কারণ ঘটেছে। আমাদের সরকাবে আমরা যারা কংগ্রেসের প্ৰিত্ত শিবিৱে জনায়েত হয়েছি, আমৱা যাৱা যুবক, আমাদের কাছে মার্ক্সবাদী কমিউনিই পার্টি শক্র নয়, আমাদের কাছে নকশালপন্তী, আর, এস, পি, শক্র নয়, আমাদের কাছে শক্র হিদাবে চিঞ্তি হয়েছে বেকারী ও গরিবী। বেকারী ও গরিবীর বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমার বিশ্বাস প্রত্যক্তি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে একনিষ্ঠ কর্মীর সমাবেশ আছে সেই কর্মীদের সাথে নিতে <sup>হবে,</sup> নতুন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্ম এগুতে হবে। ওপার বাংলায় শে**থ** সাহেব গা। কোটি বিজ্ঞানীকে নিয়ে নতুন বাংলা গড়বার স্বপ্ন বাত্তবে রূপায়িত করছেন, এপার বাংলায় আমরা নতুন দৃষ্টিভশ্নী নিয়ে নতুন চিন্তা নিয়ে নতুন বাংলা গড়ে তুলতে চাই। আজকে তাই প্রয়োজন थाएइ विश्वरवत कवित. প্রয়োজন আছে নাট্যকারের, প্রয়োজন আছে শিল্পীর, থেলোয়াড়ের।

আমরা যারা রাজনীতি করি বা আমরা যারা রাজনৈতিক মঞ্চে এসেছি আমাদের কাছে রাজনীতি স্বপ্ন ময়. আমাদের কাছে পেশা বা নেশা নয়, রাজনীতি আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ-পার্ট অব আওয়ার লাইফ। আমরা সব কিছর সঙ্গে বেইমানী করতে পারি কিন্ধ আমাদের জীবনের সঙ্গে আমরা বেইমানী করতে পারি না। তাই বিশ্বাস করি প্রত্যেকটি যুরকের সন্মিলিত শক্তি বাংলার মাটিতে নতন বিপব ঘটাবে এবং গণতান্ত্রিক পথেই সেই বিপ্লব আসবে। তারপরে স্থার, গত এক বছর ধরে যে সম্নাসবাদী রাজনীতি চলছিল তাকে বিশ্লেষণ করে অনেকে বলেছেন এ রাজনীতির পেছনে বেকারী আছে। কিন্তু আমি বলছি বেকারী নেই। এই রাজনীতির পেছনে ছিল একদল স্বার্থাদ্বেষী মান্ত্র্য যারা বেকারীকে একটি মাত্র কারণ নয়, অন্তত্ম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের মাটিতে সম্ভাসবাদী রাজনীতি চালিয়ে বামপত্তী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি চালিয়েছিলেন, যাব জন্ম মধাপন্তা আন্দোলন বানচাল হয়েছিল। কিন্তু বাংলার লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কুণা আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী যদি না বলেন তাহলে আগামীদিনে যে আন্দোলন আসবে সে আন্দোলনের একমাত্র কারণ হবে বেকারী যে বেকারী হতাশা পঞ্চীভত রাগের অভিবাক্তি। তা প্রলিশের লাঠিবা গুলি দিয়ে হটানো যাবেন।। তাই ভবিষতে আন্দোলন যদি আসে সে আন্দোলনকে থামানের জন্ম আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলিকে সজাগ হতে হবে, নতন চিন্তা নিয়ে এঞ্চতে হবে। আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী যদি লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কথানা বলেন তাহলে বাংলার এই পবিত্র বিধানসভায় আমরা যে কয়জন যুবক জমায়েত হয়েছি, যাদের তেজ আছে, ভাষা আছে, এখানে বিরোধী আসন শুল হলেও এই সরকারী আসন থেকে তীব্র বিরোধিতা গড়ে তুলতে আমরা এক বিন্দু পেছ পা হব না। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনি আমাকে সময় দেওয়ার জক্ত আপনাকে ধুলুবাদ জানাচ্ছি এবং মাননীয় রাজাপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তা উৎসাহব্যাঞ্জক, আশা ব্যাঞ্জক সেজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে বলছি, মাননীয় সদস্তাদের কাছে সংহতি প্রকাশ করলাম, ভবিয়তে সংগ্রামের শপ্ত নিলাম। জয়হিন্দ।

#### [ 5-20-5-30 p.m.]

প্রীঅমলেশচন্দ্র জানা: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভায় মাননীয় রাজাপাল যে উদ্বোধনী ভাষণ রেথেছেন আমি তাকে স্বাগত জানাই এবং আন্তরিক পরিপূর্ণ সমর্থন জানাই। আজকে পশ্চিমবাংলার ক্ষেতে থামারে; কলকারখানায় স্কুল-কলেজে অফিস-আদালতে; সর্বত্র যে একটা হতাশা; নৈরাশ্য; নৈরাজ্যের স্পষ্ট হয়েছে স্মান্যাদের এই নতুন সরকার, নতুন নেতৃত্ব, পশ্চিম বাংলার মাহ্যুমকে সেই হতাশা থেকে টেনে এনে স্থখী এবং সমৃদ্ধির খাতে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভার কাছে ক্ষেকটি প্রতাব রাথতে চাই। আপনি যেনন জানেন আমরাও তেমনি জানি স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষ থেকে দেশীয় রাজ্যের বিলোপ ঘটেছে, জনিদারি প্রথার উছ্ছেদ ঘটেছে, কিন্তু আপনি বোধ হয় একটা থবর রাথেন না স্বাধীনতার পরে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় আর একটা নতুন জমিদার শ্রেণীর উত্তব হয়েছে স্বেটী। হচ্ছে কন্ট্রাকটর ক্লাস। বছর বছর এই সরকারের পক্ষ থেকে যে বিরাট অক্ষের বাজেট বরাদ্দ হয় তার কতট কু পশ্চিমবাংলার মাহুয়ের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে আমাদের যথেই সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই আমি মন্ত্রিসভার কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটা আবেদন রাথতে চাই সেটা হচ্ছে ব্লক শুরে এমনকি অঞ্চল শুরেও একটা করে জনপ্রিয় ক্মিটি যেন গঠন করা হয় যে জনপ্রিয় কমিটি সরকারী প্রকল্প ভাবক করবেন এবং সরকারের

শেষ প্রসাটি পর্যন্ত জনস্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাথবেন। আমার প্রবর্তী প্রন্থাব হচ্ছে বক ডেভেল্লমেণ্ট অফিশারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হোক। ইংরাজ আমলের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সংস্কার সাধিত হয়নি। আজকে কোন একটা সরকারী কাজ করতে গেলে বি. ডি. ও. हानारवन **এम. फि. ७-रक** : **এम. फि. ७. हानारवन फि. এम-रक** এবং फि. **এम. हानारवन माम** বাডীতে। এইভাবে সরকারী কাজ চলতে পারে না এবং এইভাবে জনসাধারণের কল্যাণ্মলক কাজ তাডাতাতি রূপায়িত হতে পারে না। যেমন ঘরে আল্রন লাগলে কলসী কেনার ক্ষমতারি, ডি. ও-র নেই, তিনি জানাবেন এম, ডি, ও-কে, এম, ডি, ও, জানাবেন ডি, এম-কে এবং তারপর কলসী কেনার অন্নোদন বথন আসবে তথন ঘবের আগ্রুন আর নিভবে না। তাই মিল্লিসভার কাছে বলতে চাই।প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার হওয়া আজকে একাল প্রয়োজন হয়েছে। চাকুরির ক্ষেত্রে আমি একটা প্রস্তাব রাথতে চাই। চাক্রির ক্ষুত্রে পরিবার্ত্তিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেথে অগ্রধিকার দেওয়া হোক, যেমন ধরুন, কোন পরিবারে চাকুরি আছে আবার শিক্ষিত বেকারও আছে, সেই পরিবার অপেক্ষা যে পরিবারে চাকরি নেই অথচ শিক্ষিত বেকার আছে সেই পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। তাছাডা, অক্তান্ত আয়, যেনন জমিজমা থেকে আয়, বাবদা-বাণিজ্য থেকে আয়, ঘরভাড়া থেকে আয়, এইদৰ মূল্যায়ন করে দরকারী চাকুরী দেওয়া হোক। গ্রামে ব্যাপক কুটির শিল্পের সম্প্রদারণ ঘটান যাতে অশিক্ষিত বেকাররা চাকুরি পেতে পারে এবং সবচেয়ে বড ছঃথের কথা স্বাধীনতার পরে আমার মনে হয় একটা শ্রেণীর প্রতি সরকার নজর দেন নি সেটা হচ্ছে ক্ষেত্র মুজরদের সম্পর্কে। তাদের আছে পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে মুজরী বা বেতন দেওয়া হয় না, ফলে তাদের বছরে অধিকাংশ দিন অন্যান অধীশনে কাটাতে হয়। ক্ষেত্ৰ মজুৱাদের মজুৱা নিধাবিত কথা হোক। আরু একটা বিষয় হচ্ছে অবিলখে ষ্টেট প্ল্যানিং কমিশন করা হোক। দিল্লী থেকে রাজ্যে রাজ্যে গ্রাণনিং করে কোন লাভ হবে না। ট্রেট প্যানিং কমিশন শুধু নয়, ডি ষ্ট্রিক্ট প্র্যানিং কমিশান, ব্লক প্র্যানিং কমিশন করা দরকার এমন একটা बांहें ये जाएम थाका वकार अध्याजन वदः वहे भ्रामिः कमिमन वृद्धियो, कृष्टी, ब्लामी, अभी এবং জনসাধারণের সহযোগিতা নেওয়া হোক। আজকে সবচেয়ে বড কথা হচ্ছে সরকারী উত্তোগের প্রতি মান্ত্র বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। একটা কথা শুনি যে সরকারের ১৮ মাসে বছর হয়, এই ধারণা অমূলক নয়। আজকে বাংলাদেশে যেসব সরকারী প্রকল্প চালু হয়েছে সেগুলি করে শেষ হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তার একটা পরিষ্কার নিদেশি থাকা দরকার। যে কর্মস্টী নেওয়া হয়েছে সেটা এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এই রকম একটা নির্দেশ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি এবং এখানে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।

শ্রীমতী মুরুরেসা সান্তার: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমাকে আমার বক্তব্য রাধবার সময় দিয়েছেন সেজন্ম আমি আপনাকে ধন্মবাদ জানাই। আমি যে গ্রাম থেকে এসেছি বধ্মান জেলার সবচেয়ে নিরুষ্ঠতম গ্রাম সেই পূর্বস্থলী কেন্দ্র থেকে আমি এসেছি। সেখানে রাস্থাঘাট নেই। গঙ্গা, থড়ি, ব্রাহ্মনী প্রভৃতি নদীগুলির বন্ধার প্রাবনের স্থানে স্থানে গ্রামগুলি মুছে ধূয়ে নিয়ে গেছে। আমি ভোট-এর সময় দেখেছি যে তাদের কারো কারো ঘরের চাল নেই, কারুর ঘরে থড় নেই, কেউ বা পাট কাটি দিয়ে কোন রকমে আটকে রেখেছে। তাদের পরনে শতছির বস্ত্র। আমরা তাদের কাছে ভোটের জন্ম গেছি, তাদের হুংধের কথা বলেছে কিন্তু তারা তর্ও ভোটে নিরাশ করে নি। আমি তাদের বলেছি যে আমরা কংগ্রেম থেকে এসেছি চিক্ষ আমাদের গাই-বাছুর। তারা বলেছে গত বছর আমরা কমিউনিইদের ভোট দিয়েছি কিন্তু এবার আমর নার আপনাদের এবং কংগ্রেসকেই ভোট দেবো। তাদের সেখানে রান্ডাঘাট নেই পারে হাঁটা

রান্তা তাও ভাল নয়। সেই সব রান্তা আমাদের করতে হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্রকে অন্ধরোধ করবো যে তাঁরা প্রামের দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি দিন। যদি আমরা পল্লীপ্রামের উন্ধতি করতে না পাণর ভাহলে কিছুই কোন উপকারই তাদের জন্ম করতে পারবো না। ক্ষেত থামারের মান্ত্র্য যারা তাদের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। থাতোর স্করাহা করতে হলে এই কৃষকদের দিকে নজর দিতে হবে তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। কৃষ্বির উন্নতির যেটা একান্ত দরকার, তা হল চাই ভাল সার, উন্নত ধরনের বীজ। এই সার ও বীজ তাদের দিতে হবে ও উৎপাদন যাতে অধিক পরিমাণে হয়—সেদিকে নজর দিতে হবে। সমভাবে বন্টন যাতে হয় তার বাবস্থা করতে হবে। বিক্রে ক্ষক যাতে টাকা পায়— সে যাতে লোনের টাকা পায় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এথানে বর্ত্তমানে ক্ষককের থাজনা মুকুবের কথা উঠেছে। তাতে তাদের স্ক্রিধা হবে, তারা বাচবে। বরচেয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। লক্ষ্ণ লক্ষ বেকার যুবক আজ আমাদের পাশে এসে দাঁজিয়ে আছেন। তাদের আজকে স্কুক্ কর্মসংস্থানের বাবস্থা করতে হবে। তাদের হত পাজ কাজে নিয়োজিত করতে পারি ততই ভাল,আমাদের বেকার সমস্যার সমাধানের পক্ষ হবে ক্র পদক্ষেপ।

### 5-30 5-40 pm. ]

সজক বলতে চাই যে স্কুৰ্ত পরিষ্কার কোন রাজা আমরা দেখতে পাচ্ছিন। বন্ধ কারথানা খুলতে মারম্ভ করেছে জেনে মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আরও কারথানা যাতে খোলে সেদিকে ষ্টি দেবেন। এছাড়া নূতন নূতন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে শিক্ষিত অধশিক্ষিত এবং অল্লশিক্ষিতদের গাজের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয় গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণার কর্মসংস্থান আগে করা দরকার। বকদের মধ্যে আজ যে হতাশা দেখা দিয়েছে এবং যার জন্ম অনেক যুবক যে বিপথে যাচ্ছে, তাদের পজের ব্যবস্থা আগে কবতে হবে। নকশাল ইত্যাদি যাই বলন না কেন, তাঁরা এইভাবে যে বিপথে াছে তারজন্ম তাদের চেয়ে দায়ী হছেন আমাদের পরিচালকগণ। বর্তমানে মহিলাও অনেক বকার আছেন। তাঁরা অনেক পরিশ্রম করতে পারেন। অনেক বিধবা যাঁরা খুব পরিশ্রমনীলা ারা তাঁদের বাবা, মা, ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে আছেন। তাঁদের যেন কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্ম-ংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ এঁরা যেন সমাজে অবহেলিত না থাকেন। আজ চারিদিকে कि, नार -कर्म (नरे, थाछ (नरे, वस (नरे, वर वर के house-वर ममग्रं (नरे। « मिनिएवर मर्या াই তাঁব সমস্য। সম্বন্ধে খুব বেশী বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকুন বলতে চাই যে এই নূতন মন্ত্ৰিসভা---বক ও বয়স্কদের নিয়ে যা গঠিত যদি সং ও ভালভাবে দেশের সনসাধারণের সেবা করার চেষ্টা ারেন তাহলে দেশের মাল্লয়ের উপকার হবেই। ১২ দিনে কিছু করা যায় না। কিছু সবুজ বিপ্লব রতে গেলে, গরিবী হটাতে গেলে আরও কয়েকটা বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সমাজে ামাদের যেটা ক্ষত রোগের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই কালোবাজারীকে আজ শক্ত হাতে দমন ন্বতে হবে। আর একটা ইচৈছ ভেজাল ঔষধে যে ভেজাল চলছে, থালে যে ভেজাল সেদিকেও ম্বিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্কুন্থ সমাজ ব্যবস্থা, স্কুন্থ জীবন্যাত্রা যদি আনতেই হয় তাহলে গুলির দিকে দষ্টি দিতে হবে। আর একটা কথা আছে কর্মতংপরতা। প্রত্যেকটি বিভাগের হকারী কর্মচারীরা আছেন। কিন্তু ১৮ মাসে বছর না করে, যাতে তাঁরা ঠিক সময়ে কাজ করেন াদিকে দৃষ্টি দেবেন। B. D. O.-এ ঋণ বণ্টন ঠিক সময়ে হয় না। তাঁরা যাতে কাজে তৎপর হন

মাধ্যমে আমরা এথানে এসেছি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা যেন আমরা রক্ষা করতে পারি ও তাঁদের কাজ করতে অর্থাৎ যেথানে একটাও বাতি নেই সেখানে ১০টা বাতি যেন না জালি, যেথানে একটাও বাতি জলেনি সেখানে আগে নৃতন রান্ত৷ যেন তৈরী করতে পারি—এতে মজুরদের কর্মসংস্থানের যেন বাবস্থা হয়। এইসব কর্মের মাধ্যমে এসব দিকে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজ্যপালের ভাষণের উপর পরিক্ষার যদিও, কিছু না পেয়েছি তাংলে আমি বলব আমাদের এথানে এক কোটি লোককে আশ্রম দেওয়ার ভক্ত যে আথিক ক্ষতি হয়েছে, মোটাম্টি যেগুলি তিনি দিয়েছেন সেগুলিকে মন্ত্রিমগুলী যদি সাফল্যমণ্ডিত করার চেঠা করেন তাংলে ভবিয়তে আমরা একটা স্কত্ব ভাল রাষ্ট্র এবং সংগঠন তৈরী করে জনসাধারণের সেবা করতে পারব। এটুকুন বলে আমি শেষ করছি। জয়হিন্দ।

## Shri Deoki Nandan Poddar:

माननीय उगाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के भाषण को समर्थन करते हुए, मैं २-४ वॉत अपने क्षेम की मंन्त्री मन्डल के सामने आपके माध्यम से रखना चाहका हुँ। राज्यपाल महोनय ने अपने भाषण में कारपोरेशन को गवर्नमेन्ट ने ले लिया इसका उलंख किया है मगर कारपोरेशन के द्वारा वस्तियों के उद्धार के लिए या वस्ती वासियों के उत्थान के लिए क्या किया जायगा या उसके लिए क्या प्लानिंग मंन्त्री मन्डल की हैं, उसके वारे में एक भी शब्द राज्यवाल महोदय के भाषण में कहीं भी नहीं दिया ाया, यह बढ़े ही दुख की वात है।

एक तरफ तो हक नारा छगाते हैं-गरीवी हटाओ — फक तरफ हम नारा लगाते हैं अमाजतंन्त्र की व्यवस्था की । मगर कछकत्ता जैसे महानगरी में जहां एक वहुत वड़ी जनसंख्या वित्यों में रहती हैं, उन वित्यों में रहना तो वड़ा ही द्मर है, रात पुजारना एक वड़ा प्रव्छम है तो जाता है। निर्वाचन के मौके पर भुक्ते अपने क्षम में वाजर मौके पर उन वित्यों में जाने का मौका छगा रहता है।

उगान्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंन्त्री मंन्डल से व मूख्य ंन्त्री महोदय से कि वे अगर कभी बस्ति को न देखें हों तो कम से कम एक वार ंत्तियों का निरीक्षण अवश्य करें। और वस्तियों का निरीक्षण करने के बाद खुद गोचें कि वे जो स्वप्न देख रहे हैं, एक नयो पढ़ी की-एल नये पथ पर चलने की, उस यो पढ़ीं के निर्माण के लिए, उस पीढ़ी को गन्दगी की नर्दमा से निकालने के लिए या सोच रहे हैं ? आजतक उन गन्दी वस्तियों में वास करने वाले गुमराह हों होते है हैं।

बहुत से छोग जो यहां निर्वाचित होकर आये हैं, बिशेष कर कलकत्ता से निर्वाचित

हूए हैं, उन्होंने इन विस्तियों में रहने वालों की दुर्दशा को देखा है। माननीय सदस्य श्रीरडफ अन्सारी साहव जो खूद वस्ती के रहने वाले हैं, वे वस्ती की स्थिति के वारे में मुक्तसे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं।

१६६८ में संयुक्त मोर्चा सरकार के वत्त टीका देनेन्सी विल के उपर वस्ती की उन्नित के वारे में में ने कुछ वाते कहीं थी। और आज में देखता हुँ कि हमारी सरकार ने-हमारे मंन्त्री मन्डल ने राज्यपाल के भाषण में कोई भी उल्लेख वस्ती के उत्थान के लिए नहीं किया हैं। करोड़ों रुक्त्या जब सरकार फाइनेन्सिएल इन्स्टिट्य्शन के द्वारा वाट रही हैं— वैकों के मार्फल, लाइफ इन्सोरेन्स के मार्फल दिलवा रही हैं, तो क्यों नहीं सरकार एक स्कीम अपने हाथ में लेती हैं, जिसके द्वारा लाइफ इन्सीरेन्स करपोरेशन इन वस्तियों का सुन्दर देग से निर्मान करें। और जो भाड़ा ठीका टेनेन्ट को मिलता है, वही भाड़ा लाइफ इन्सोरेन्स कारपोरेशन अदाई करें या वैंक अदाई करेया फाइनेन्सिएल इन्स्टिट्य्शन अदाई करें। अगर गवर्नमेन्ट ऐसा वन्दोवस्त करवी है तो वस्ती वासियों को राहत मिलेगी ओर ठीका टेनेन्ट जो वस्ती वासियों का शोषण करता आ रहा है, इससे उनको छटकारा मिल जायगा। ठीका टेनेन्ट खुद खाजना रवा जाता है, न तो पेसा जमीन्दार को मिलता हैं और न तो कारपोरेशन को ही मिलता है।

## [ 1-20-1-30 p. m. ]

में मंन्त्री मण्डल से व मुख्य मंन्त्री से विशेष कर अनुरोध कहाँगा कि वे अगर विस्तयों का उद्घार करना चाहते हैं — वस्ती वासियों का उत्थान करना चाहते हैं तो सरकार के मारफन इस चीज को आगे वड़ावें। किसी आफिसर के रिपोर्ट पर ही या कागज-कल्लम पर निर्मरन रह कर खूद वस्ती वासियों के जीवन के बारे में सोचें। करोड़ों रूपया लाइफ इन्सोरेन्स कारपोरेशन के द्वारा उधार दिया जाता है। साउथ कलकत्ता सेन्ट्रल कलकत्ता में विल्डिंग वनाने के लिए। अगर इसके द्वारा वस्ती वासियों के उद्घार के लिए वस्तियों में विल्डिंग वनाने लिए रूपया खर्च किया जाय तो वास्तव में हमावे देश में समाजवाद सच्चे रूप में आ सकता है और वस्ती वासी सूख का अनुभव कर सकते हैं। समाज वाद का रूपया सरकार लाइफ इन्सोरेन्स कारपोरेशन के द्वारा कराई पतियों को दिल्लवाती हैं—फाइनेंन्सएल इन्सिटटयूशन पे

हि छवाती है, मकान वनाने के छिए, माटी स्टोरीड विलिइंग वनाने के छिए। मगर वस्ती के उत्थान के छिए नहीं दिया जाता है।

सरकार चाहे काँगे स की हो, चाहे सरकार संयुक्त मोचै की हो, या कोई और पार्टी की सरकार हो, वस्ती के उद्घार के छिए अब सोचना पड़ेगा। खाछी वातें करने से बुछ नहों होने का है। आज तक किसी की नजर इस समस्या की ओर नहीं गई। में आशा करता हूँ कि मुख्य मंन्त्री इस समस्या की और विशेष रूप से घ्यान देंगे। और वस्ती वासियों का उद्घार कर सकेंगे। बहुत बढ़ा जनता का अंश क्यन जो इनगन्दी वस्तियों में रहता है-जिसमें भारत की भावी पीड़ी निवास करती है, अगर मुख्य भंन्त्री इनका उद्घार कर सकेंगे तो वहूत बड़ी सफछता प्राप्त करलेंगे।

इन शब्दों के साथ में राज्यपाछ के भाषण का स्वागत करता हूँ।

শীঅজিত বন্দ্যোপাধাায়: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশর, রাজ্যপালের ভাষণকে শুলবাদ জানিয়ে ও ছটো বিষয়ে এখানে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে গত নির্বাচনে আমরা যে সংক্ষে পশ্চিমবাংলার মাহ্যবের ক'ছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে বেকারজ দ্র করা। আজকে এ্যাসেথলীর সেসন বেশ কয়েকদিন ধরে চলে গেল, আরো কয়েকটা দিন বাকী আছে, ইতিমধ্যে আমাদের বিধানসভার অনেক সদস্ত যাঁরা নিজের কেন্দ্রে একবার অন্ততঃ পুরে আসারে স্থোগ পেয়েছেন তাদের স্বাইরের সামনে একটা প্রশ্ন ভূলে ধরেছেন সেথানকার বেকার ধ্বকরা। প্রত্যেকদিন রেডিও নিউজ তারা শুনছে, সকালবেল! প্রতিটি কাগজ উল্টেপাল্টে তারা গেওছে যে সরকার অন্ততঃ তাদের জন্ত কিছু বাস্তবসন্মত প্রস্তার নিচ্ছে কি না। রাজ্যপালের ভ্রবণে বেকারা দ্র করবার কথা বলা হয়েছে কিছে তার বিজ্ঞানসন্মত কোন ছবি আজ পর্যন্ত শেনর গাই নি।

গ্রহ মন্ত্রিসভার উপর সম্পূর্ণ আহা রেথে, সম্পূর্ণ আহা আমার আছে, কিন্তু একটা কথা শ্ববণ করিবে দিতে চাই যে আমলাতন্ত্রের যড়যহের কাছে তাঁরা যেন আত্মসমপণ না করেন। একটা হনটাল সভার কাছে আমি দেব, আমলাতন্ত্রের যড়যত্র আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে আমরা রেলারদের তোক দিচ্ছি আমরা তোমাদের চাকরী দেব, ভরনপোষণের স্থযোগ করে দেব, মফদিকে যেসব আই. সি. এস., আই. এ. এস অফিসারবা রিটায়ার করে বাচ্ছেন তাঁদের পুনর্বাসন দেবার ব্যবহা চলছে যড়যত্র করে। গত ১:ই নভেম্বর, ১৯৭১ সালে রাজ্যপাল বিভিন্ন পত্রিকার মাধানে বলেছেন যে যারা রিটায়ার করবেন তাঁদের আর কোনরকম রিয়াপেয়েণ্টমেন্ট দেওয়া হবেনা। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার অগোচরে বিভিন্ন রিটায়ার অফিসাররা, আই. সি. এস., আই. এ. এস অফিসারদের অত্যন্ত কায়দার সদে, অতান্ত ম্পেধার সদে বলতে বাধ্য হচ্ছি তাঁদের পুনর্বাসন দেবার বাবহা হচ্ছে। আমি একজন অফিসারের কথা এখানে বলছি, ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, যদি অপনি চান ভূরি ভূরি প্রমাণ আমি দেব যে অত্যন্ত কায়দা করে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। একজন মি: ডি. জি. মুথাজা, যিনি রিটায়ার করেছেন, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ইরিগেসন এয়াও গ্রাটার ওয়েছ থেকে ইন ১৯৬০ সালে তাঁকে নর্থ বেলেরে ফ্লাড কণ্ট্রোল বোর্ডে য়্যাপ্রেণ্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে রেরার্ম্যান হিসাবে। এই সেম ডিপার্টমেন্টেই এইরকম রিটায়ার্ড আই. এ. এস.,

আই. সি. এম.-দের অফিসারদের টেকনিসিয়ান বা এক্সপার্ট হিসাবে নিয়োগ করা হচ্চে। এর ফলে আগামী দিনে যাদের প্রমোশন পাওয়ার স্তযোগ ছিল বা উচিত ছিল তাদের প্রমোশন একদিকে বন্ধ করছেন এবং তারা না পাওয়ায় অক্সদিকে যে নতন ভ্যাকেন্দ্রী হত যে ভ্যাকেন্দ্রী-গুলিতে নতন ছেলেরা য্যাবস্ভূত হতে পারত সেই পথও তাঁরা রোধ করছেন। আমি আপুনার মারফৎ অন্মরোধ জানাচ্ছি মন্ত্রিসভার কাছে যে এই অধিবেশন শেষ হবার আগে আপনারা এই সভার কাছে পরিষ্কার একটা চিত্র দেবার চেটা করুন যে আগামী দিনে এই বেকারদের জন্ম কি বাবক্তা করছেন। সভা শেষ হয়ে যাবে, আমরা কেল্লে কেল্লে ফিরে যাব, তাদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে যে তাদের জন্ম আমরা কি করতে পেরেছি। এই আই. সি. এস.. আই. এ. এস. অফিসাররা একটা নকশা তৈরী করে দেবেন. সেই নকশা যেন মন্ত্রিসভা সংবাদপত্তের মারফৎ আমাদের না জানান। আমরা এথানে জেনে যেতে চাই মন্ত্রিমহাশয়রা তাদের জন্ম কি প্রস্তাব রাথছেন। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলছিলাম, শিক্ষা দপ্তর, আগনার মারফৎ শিক্ষামন্ত্রি মহাশয়কে অন্তরোধ কবছি, যে শিক্ষাদপ্রে নৃত্ন করে ষ্ড্যন্ত আরম্ভ হয়ে গেছে। আগে ব্যবস্থা ছিল যে. যেসৰ গ্র্যান্ত্রেট ছেলেবা, আট্স, সায়েস এগও কমাস তার। বিনা ট্রেনিং এই শিক্ষকতার চাকরি পেত। এই মাধ্রসভা গঠিত হবার আগে শিক্ষাসচিব একটি সাকুলার পাঠিয়ে বলেছেন যে পাঁচ বছর ট্রেনিং না নিলে, এই বি. টি. ট্রেনিং না নিলে তারা নাকি চাকরি পবে না। এটা কোন ধরনের ব্যবস্থা ? এটা কি বেকারী অন্তর করার ব্যবস্থা ? অন্তদিকে আর একটা সাকু লার দেওয়া হয়েছে যে মিনিমাম ৫ বছর শিক্ষকতার এঞ্চপিরিয়েক না থাকলে তাকে নাকি বি. টি. ট্রেনিং নিতে দেওয়া হবে না। .কন এই বাবস্থাকরা হয়েছে ? সরকারী কর্মচারীরা ছ-এক বৎসর পর যথন কনফার্মড হয়ে যান তারা যদি ইন্ক্রিমেণ্ট পেতে পারেন তাহলে শিক্ষকরা তাদের নিদিই থাকা সবেও তারা কেন ইনক্রিমেণ্ট পাবেন না কেন বি টি. ট্রেনিং থাকা সবেও চাকরী পাবেন না এটা আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার মারুদ্ধ মন্ত্রিমহাশয়কে অহুরোধ করব যে এই চ্চি সাকুলার অতি সম্বর উইথ্ডু করে নিন, তা নাহলে বিভিন্ন বেকারদের मर्रा, युवकरमत्र मर्रा विस्कारङ्ग माना त्वंत्य छेठत्व । ज्याहिन्स ।

# [ 5-50—6-00 p.m. ]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রেবর্তী: নাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ সমর্থন করে পশ্চিমবাংলার শিক্ষাজগতে যে ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্য সমগ্র শিক্ষাজগতে যে ত্রবস্থা, সে সম্পর্কে ই'চার কথা না বলে পাছিনা। রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষা সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তা অত্যন্ত ভাসাভাসা। আমরা স্কুম্পন্থ এবং নিদিন্ত বক্তব্য আশা করেছিলাম এই ব্যাপারে কিন্তু নিরাশ হয়েছি। আপনার, স্থার, মনে আছে যে তিন বছর আগে থেকে একদল ছাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার বিক্লমে বিজ্ঞাহ করেছিল—এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিপাত যাক বলে ধ্বনি তুলেছিল, সেই বিজ্ঞোহ মনেকের কাছে বালবিলাের মত মনে হয়েছিল কিন্তু তাতে আমরা অনেকে ক্ষতিগ্রন্থ হলেও সেই বিজ্ঞাহের পিছনে যে থানিকটা স্থায়া বিক্ষোভ ছিল তা অস্বীকার করবার উপার নাই। আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার কোন লক্ষ্য নাই, কোন পাস স্পেক্টিভ নাই, বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই মোটামুটি চুণকাম করে চলেছে। কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাধুনিকীকরণ করতে হবে বলে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই শিক্ষা ব্যবস্থা যে চলতে পারে না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন প্রয়োজন হল একটা স্কুপরিকল্পিত এবং স্কুচিন্তিত শিক্ষা নীতি ববং সেই শিক্ষা নীতি আমরা শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যপালের ভাষণে আশা করেছিলাম। শিক্ষাব্র

ষ্ট্রাক্চার কি হবে এবং পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা কেমন হবে, এখন পর্যস্ত তা স্থিরীকৃত হল না। এই সম্পর্কে নানা মূনির নানা মত, নানা কমিশন বসিয়েছেন, নানা মাতক্ষরে নানা মত প্রকাশ করেছেন। এগার বছরের স্থল নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হল সেটা আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে এগার বছরের স্থল নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট আজ বার্থ হয়েছে। কলেজী শিক্ষায় থ্রী ইয়ার ডিগ্রী কার্স চালু করা হল, সেটাও বার্গ হয়েছে। প্রাক-বিশ্ববিভালয় বা পি: ইউ কোর্সে যে চার মাসের পড়াশুনার বাবস্থা চলে আসছিল সেটাতে যে ছেলেমেয়েরা কিছু শিখতে পারেনা সেকথা বিশ্ববিভালয় মহলের বহু পণ্ডিত এমন কি ভাইস চ্যান্সেলার পর্যস্ত বলেছেন—এই শিক্ষা সম্পর্কে কোন দ্বাক্ষার হৈরী হয়নি, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। আমি সরকারের কাছে দারী করছি যে সরকার এ বছরই কমিশন কমিটি গঠন কন্ধন, করে এই শিক্ষা ব্যবস্থার দিনের বিশ্ববিভালয়ের রিকমেণ্ডেড দশন ক্লাসের বিভালয় এবং ছ'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট এবং ছ'বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু কন্ধন—দরকার হলে অনার্স আর এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমরা মেজরিটি ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার করব বলে প্রতিশ্রুতির দি । এই কৃষি বাবস্থার উন্নতির জন্ত আমরা প্রামাঞ্চলে হায়ার সেকেগুরী স্কৃলে এগ্রিকাল্টারাল গান খুলেছি কিন্তু তাতে কত্টুকু উন্নতি হয়েছে? কল্যাণীতে এগ্রিকাল্টারাল ইউনির্ভাগিটি করা হয়েছে তাতে চাষীর কাছে আমরা কোন উন্নত ধরণের কৃষি বিভা উপস্থিত করতে পেরেছি? এই সমওই বার্থ হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। কাজেই সরকারের কাছে আমার দাবী আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে উন্নত কৃষি বিভা যাতে গ্রামে চামের কাজে লাগে সে ব্যবস্থা করবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমার সব চেয়ে ছংথের কথা আমাদের দেশ ভারতবর্ষে আজঙ ৩৮ কোটি লোক নিরক্ষর, এদের কোন অক্ষর জ্ঞান নেই। আমি একটা প্রতিবেদনে দেখেছি পশ্চিমবাংলায় এই নিরক্ষরদের সংখা প্রায় ছ'কোটির মত। সংবিধানে যে ডাইরেক্টিভ প্রিপিল ছিল, তাকে অমান্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সাক্ষর জ্ঞানের সংখা ক্রমাধ্যে নীচে নেমে যাছে। তুনেছি কেন্দ্র থেকে নাকি এখন টাকা দেওয়া হছে। কিন্তু পশ্চিমবংশর ক্ষেত্রে কি ব্যবহা গ্রহণ করা হছে? গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাইমারী ক্ষুল অন্ত্যোদনের অপেক্ষায় আছে, অথচ এই ব্যাপারে সরকারের উচ্চোগ নাই। এই যে পশ্চিমবাংলার অক্ষর জ্ঞান দিনের পর দিন কমে যাছে এটা অত্যন্ত ছংথের কথা।

তারপর আডাণ্ট এড়কেসনের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই আডাণ্ট এড়কেসনের জন্ম ধনি কিছু না করা যায় তাহলে পশ্চিমবাংলার নিরক্ষরতা দূর হবেনা। কিন্তু আমার দেখছি এই আডাণ্ট এড়কেসনের ক্ষেত্রে পরকারের উত্যোগ সীমাবদ্ধ। একটা ডিপাটমেন্ট আছে বটে কিন্তু তার কিছু করে না এবং আগে ছ-একটা জায়গায় সামান্ত টাকা যা দিতো সেটা এখন বদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের শিক্ষা দপ্তরও এই বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে চুপচাপ। পশ্চিমবন্ধ নিরক্ষরতা দ্রীকরণ সমিতি এবং বেন্ধল সোসাল সার্ভিস লীগ এই ব্যাপারে কাজ করছে—এঁদের সাহায্য করা উচিং। মনি দাবী করছি অবিলম্থে এই মন্ত্রিসভা বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ঠ কার্যক্রম গ্রহণ কঙ্কন যাতে করে আমরা নিরক্ষরতা রাক্ষণার বিক্রদ্ধে কার্ত্রিম করতে পারি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ছাত্ররাই দেশকে পুনর্গঠিণ করতে পারে। এই ছাত্ররা লড়াই করছে এবং অল ইণ্ডিয়া স্টুডেটেন্ ফেন্ডারেসন নাবী করেছে যে বিশ্ববিভালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আব্যা দিতে হবে। ছাত্র

**পরিবদও সেই দাবী** সমর্থন করছে। আমি দাবী কর্ছি আপনারা অবিলয়ে আইন প্রনয়ন করুন **গতে কোলকা**তা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পশ্চিমবাংলার অন্তান্ত বিশ্ববিদ্যা**লয়ে** এবং **কলে**জের গভর্মিং **র্ণিডতে চাত্র**। যেতে পারে, চাত্রর। কলেজ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। **বিকার এরকম একটা আইন প্রন**য়ণ করতে যাচ্চেন। আমাদের এথানেও যদি সেই রকম বাবস্থা ন**াহর তাহলে শিক্ষা** ব্যবস্থায় যে জড়তা আছে তাদর হবে না। আমি দাবী করব ছাত্ররা যাতে শি**ক্ষা পরিচালনায় অংশ গ্রহ**ণ করতে পারে সেইয়ক্ম আইন এবং বিধি এই সেমনেই আপনারা **শাহন। তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে ছাত্রদের সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে আনার উত্যোগ করা ারকার এবং সেই** দিকে সরকারী পরিকল্পনা কর। দরকার। এই জিনিস করলে দেশে অনেক দাবাহ হবে। ছাত্রদের বদি আমরা জাতীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারি তাহলে তারা **এপথী হবে। কে**রালায় তাঁর। এই জিনিস করেছেন অর্থাৎ দশ লক্ষ ছাত্রকে তাঁরা এইভাবে FICS সাগাবেন। পশ্চিমবাংলায়ও আপনারা এরকম একটা নির্দিপ্ত পরিকল্লনা গ্রহণ করুন যাতে **renc**জর ছাত্রদের জাতীয় পুনর্গতণের কাজে লাগান যায়। তারপর, মাননীয় ডেপ্রটি স্পীকার **ছোশর, আপনি জানেন ছাত্ররা কি অবস্থায় মধ্যে লেখাপড়া করে। কয়েক বছর আগে বিশ্ব-**ৰ্ম্বা**ল**য় একটা এনকোয়ারী ক্মিটি তৈরী ক্রেছিল যাঁরা বলেছেন <u>৭০ ভাগ ছাতের</u> া**ডার** জায়গা নেই এরকম একটা অবস্থার মধ্যে ছাত্ররা লেখাপড়া করছে। আজকে স্কুল এবং **েলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি** গবং এই ব্যাপারে সরকারের উভোগও নেই। কোলকাতায় যেমন ডে স্ট ডেণ্টস হোম আছে **ফ:স্বলেও তেমনি** ডে স্ট ডেণ্টস হোম করন যেখানে কলেজের উচ ক্লাশের ছেলেরা কম প্রসার কৈন থেতে পারবে। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি টেগ্লাট বুক লাইব্রেরী করার দাবীও মন্ত্রিমহাশরের াছে রাখছি। মাননায় ডেপুটি স্পাকার মহাশয়, এবারে আমি শিক্ষকদের অবস্তা সম্পর্কে কিছ লব। আজকে বিধানসভায় শিক্ষকদের অবস্তা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন হয়েছে দেখলাম। <u>থাপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রিমহাশয়ের কাতে আবেদন করছি আর কিছ পারুন বা না পারুন.</u> াইনে বাড়াতে পারুন বা না পারুন অন্ততঃ মাসের ১লা তারিখে যাতে শিক্ষকরা তাঁদের মাইনে া**ন তার ব্যবস্থা ক**রুন। এই ব্যবস্থা যদি আপুনার। করতে পারেন তাহ**লে** বাংলাদের মান্ত্র 'হাত তলে আপনাদের আশীবাদ করবে এবং একটা ভাল কাজ করেছেন একথা বলবে। মাননীয় **ভপুটি স্পীকার মহাশ্র**, আপান যদি গ্রামে পোষ্ট অফিসে বান তাহলে দেখবেন দিনের পর দিন াাথমিক শিক্ষকরা পোষ্ট অফিদে গিয়ে ধর্ণা দিছে। মাদের ১০।১৫।২০ তারিথ চলে যাচ্ছে তবুও ार्तित महित्न जानरह ना । उारित मृतिय कारह, शांधनानातर्वत कारह मांशा नीह करत थाकरू চ্চে। এক মাস পার হয়ে যায় তাঁদের মাইনে আচে না.গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষকরা ২।৩মাস অন্তর াইনে পান এরকম অবস্তা চলছে। আমি প্রশ্ন করছি মন্ত্রিমহাশয়রা যদি মাসের ১লা তারিথ মাইনে ান, শিক্ষা সচিব যাঁৰ মাইনে আড়াই হাজাৰ টাকা তিনি যদি মাসের ১লা তারিথ মাইনে পান াহলে এই দরিদ্র শিক্ষককুল যাঁবে৷ ৭০/৭৫ টাকা মাইনে পান তাঁবা কেন মাসের ১লা তারিথ **াইনে পাবেন না ?** এই জিনিস আর কতদিন চলবে সেকথা আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার হাশরের মাধ্যমে শিক্ষমন্ত্রীর কাছে তলে ধরতে চাই।

### 6-00-6-10 p.m. ]

বৰ্তমানে জাতীয়করণ করা হয়েছে-এমন কি একটা ব্যবস্থাকরা যায় না, বিশেষ করে মহাংখল শহরে অনেকগুলো ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আছে, সেই ব্যাঙ্কগুলোকে স্বকার ড্রাফট দিয়ে দেবেন এবং সেই ভাফট ভাঙ্গিরে শিক্ষককুল অথবা হেডমাপ্টার মহাশয় অথবা স্ক লে সেকরেটারী, তারা টাকা তলে নিষে গিয়ে মাইনে দিয়ে দেবেন। সরকারী টেজারীতে যে দীঘন্ততাতা যে অনাভ্যষিক পরিবেশ সেখান থেকে মাইনে পাবার হাত থেকে শিক্ষকরা-এই নিগ্রহ থেকে বাচতে পারেন এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারা যায় কি না, আপনারা বিচাব করে দেখবেন। এই বিষয়টা আপনার মাধামে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে দাবী রাথছি। প্রাইভেট কলেজগুলোর অবস্থা কি ? কলকাতার প্রাইভেট কলেজগুলোর কথা আপনাদের মনে আছে, ডাঃ বিধান চ্নুৱায় ব্যান ম্থামন্ত্রী ছিলেন তথন ফিলিপ্স কমিটি কলকাতাতে এসেছিলেন এবং তারা ঠিক করেছিলেন যে বছ বছ কলেজ, যেগুলো কলকাতার আছে. যেমন বদবাসী, স্থারেন্দ্রনাথ, সিটি কলেও ইত্যাদি। এই কলেজগুলোর ছাত্র সংখ্যা দেও হাজার কমিয়ে দেওয়া হবে এবং তার ফলে কলেওগুলোতে যে ঘাটতি দেখা দেবে সেই ঘাটতি সরকার পরণ করে দেবেন। আপনারা জানেন ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে ক্লকাতার বড বড কলেজগুলো ছাত্র ফি মোটেই বাড়াতে পারেনি এবং সরকার সেই প্রতিষ্ণতি দিয়েছিলেন ডা: বিধান চকু রায়ের আমলে কিন্তু আজু পর্যক্ষ এই সমস্ত কলেভগুলে। ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে দেবাব দুরুণ কতটা পরিমাণ ঘাটতি পাবেন তার কোন নির্দিষ্ট টাকা সরকার ঠিক করে দিলেন না এবং এটিছেক প্রাণ্ট চলেছে বছরের পর বছর, যার ফলে বছ বছ এই কলেজ্ঞলোতে ৩।৪।৫ মাদ মাইনে পেতে শিক্ষকদের দেরী হয়। আমিও এই রকম একটা কলেন্ডের শিক্ষক। আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক বছর এপ্রিল, মে, জন মাস, এই রকম সময়ে টাকা পতে কই হয়, আমাদের শিক্ষকর। মাইনে পান না, এই সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডল'র দষ্টি আকর্ষণ করছি। তা ছাড়া এই প্রাইভেট কলেগগুলোর শিক্ষকরা গভর্গমেন্টর ইউ, জি, সি, খাতে যে টাকা পান, ডি,এ,পান -আমরা হিসাব করে দেখেছি যে ১২ মাসের মাইনে আমরা ২২ টা ইন্ট্লমেণ্টে পাই, এবং এই অবস্থা কি দীর্ঘকাল ধরে চলবে ? যা আমরা মাইনে পাবে। ত। মাসের প্রথমে পাওয়া যাবে না এবং সারা বছরে ২২ ভাগে ভাগ করে মাইনে পাবো, এই রক্ম একটা অসহনীয় অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে কোন সভা দেশে চলতে পারে বলে আমবা মনে কবি না। সেইছন আমি আপনার মাধামে মত্রিমণ্ডলীর কাছে এই ব্যাপারে দ্বাস্থি আকর্ষণ কর্মি। পেন্দ্রনারীপল বেনিফিটের দাবী শিক্ষকর। দীর্ঘকাল ধবে করছেন। পেনশন স্কিম চালু হযেছে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এবং প্রাইমারী শিক্ষকদের কেত্রে, কিন্তু মাননায় ডেপটি স্পীকার মহাশয়, আপনি থবর নিয়ে দেখবেন চার বছর, পাচ বছর বিটারার করে গ্রেছেন এমন শিক্ষক আজ্জু রয়েছেন যাঁবা এক প্রসাত এখন পর্যন্ত পাননি। পশ্চিমবাংলার কোন শিক্ষক আজ পর্যন্ত প্রনশন স্ত্রীমের স্তরিধা পাবার অধিকারী হন নি। এই পেনশন বিম সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আবর্ষণ কর্ছি যে তার কোন অফিস তৈরী হয় নি. টেবিল চেয়ার বসেনি। এই হচ্চে পচ্ছিমবাংলার অবতা, সেই জন্ত আমি দাবী করছি যে এই ব্যপারে সরকার শীঘ্র বাবস্থা করুন যাতে শিক্ষকরা রিটায়ার করে যাবার পর পেনশন ভোগ করতে পারেন। তারা কি মারা গেলে এই পেনশন স্ক্রীম চালু হবে এই কথাটা আমি জিজাসা করতে চাই আপনাব মাধামে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে। এবং মন্ত্রিমণ্ডলী এই ব্যাপারে উত্যোগ এইণ করবেন বলে আমি বিশ্বাস কবি। কলেজ কর্মচারী যাঁবা কলকাতার কলেজগুলোতে চাকরী ক্রেন, স্পানস্ত কলেজগুলোতে চাকরী করেন তাঁদের অবস্তা থবই থারাপ। শিক্ষকদের বছ শংগঠন আছে, শিক্ষকরা দাবী করেন—আমরা দাবী করি শিক্ষকদের জন্ম, **অনেক সময় সরকার** মুখে ভাল কথা বলেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু কলেছে আরু একটা শ্রেণী আছে যার অশিক্ষক কর্মচারী তাদের অবস্থা অতাম খারাপ। আপনি ক্রলে আশ্চর্যা হয়ে যাবেন এই কল-

কাতায় স্থরেক্সনাথ কলেজে একজন বেয়ারা ২০ টাকা একে ৪০ টাকা বেসিক পে। তাবা ২০ টীকার স্তুক্ত করে এবং ৪০ টাকায় শেষ করে, এই হচ্চে কলকাতায় স্তর্ভুনাথের মত একটা বড কলেজের বাবস্থা। কলেজ কর্মচারীদের মাইনে বদ্ধির বাণপারটা সরকার পে-ক্মিশনের অক্তর্ভক করেছিলেন কিন্তু বিশ্বয়ের ব্যাপার এখনও পর্যাহ সেই ব্যাপারে কোন সিদ্ধাহ নেওয়া হয় নি। মাননীয় ডেপ্রটি স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে মস্ত্রিমণ্ডলীর কাছে আবেদন কর্ন্তি এই তৃঃস্ এবং দরিদ্র কলেজ কর্মচারী যাঁবে আছেন তাঁদের মাইনে এত সামাল যে তাঁবা প্রায় জনাহণতে থাকে। কলকাতার কলেজগুলোতে বা অনুটো কলেজগুলোতে যাব! চাকবী করে তাদেব বেসনেত্ ব্যাপারটা অন্তত তাঁরা যাতে সরকারী কর্মচারীদের সমহারে বেতন পান এমন একটা বাবস্থা অপনারা করে দিন। কারিগরী শিক্ষার অবস্তাও সেই রুক্য। পশিচমবাংলায় কেমাক আসানসোল পলিটেকনিক ছাড়া প্রায় সমস্ত পলিটেকনিকগুলো গ্রুণ্মেণ্ট স্পানস্ত, এই নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন—দামোদরণ কমিশন হুষ্টেল, প্রফেস্ব দামোদ্রনের নেত্ত তারা রেক্মনডেশন করেছেন সমস্ত পলিটেকনিগুলোকে সরকার নিয়ে নিন এবং এই পলিটেকনিক শুলোকে সাহায্য করতে সরকারের এক কোটি টাকা থবচ হয়। কেন্দীয় স্বকার বলেছেন পশিটেকনিকগুলো পশ্চিমবঞ্চ সরকার নিয়ে নিল যে উদ্ধন্ত টাকা লাগবে তা তারা দেবেন। কিন্ত আজ পর্যান্ত এই ব্যাপারে কোন সুরাহা হয় নি। এইজন্ম আমি সরকারের কাছে দাবী কর্বাচ যে পশিটেকনিকগুলো রয়েছে –যে কারিগরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পোর্য়নের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার মানকে আমরা যোরাতে পারি শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারি. এই পলিটেক-নিকগুলোকে সরকার গ্রহণ করে নিন, এই কয়টি কথা বলে আমি মোটামটি বাজাপালের ভাষণকে সমর্থন জানিরে আমার বক্রব্য শেষ করছি।

**শ্রীকার্ডিকচন্দ্র বিশ্বাস:** মাননীর উপাধ্যক্ষ মহাশর, রাজ্যপা**লে**র ভাষণের উপর যে <del>ধ্যুবাদ্যুচক প্রস্তাব</del> এসেছে, তা আমি স্বাস্থাকরণে সমর্থন কর্ছি। রাজ্যপালের ভাষণে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলাহরেছে। কিন্তু আমার জেলার সীমান্তবতী এলাকার শাক্ষি-শৃঙ্খলার কথা এর মধ্যে কিছু বলা হয় নাই। আমি নদীয়া জেলার তেইট্ট থানার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত **হরেছি।** আমার জেলা হচ্ছে একটা বর্ডার ডিষ্টি ক্ট বা সীমান্ত জেলা। আমার জেলার পাচটি থানা নিয়ে আমার নির্বাচন কেন্দ্র। সেগুলো হলো—করিমপুর, তেহটু, হাঁসখালি, কেইগঞ্জও--। আমি সেথানে দেথেছি, আগে প্রায়ই ঐ অঞ্চলে রাত্তিতে ডাকাতি হতো। দেখানকার জনসাধারণ আমাদের জানাতেন যে ওথানে regular ব্যাত্রিতে প্রতিদিনই চুরি ডাকাতি হচ্ছে— এরজন্ম কী ব্যবস্থা করা যায় ? তথন আমরা নির্বাচনের আগে বলেচি, আগে নির্বাচন হয়ে যাক---তারপর আমাদের সব কিছু দেথবার ও করবার স্মযোগ হবে, যাতে আপনাদের কোন অস্তবিধা না হয়। চুরি ডাকাতি বন্ধ, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আদে, তারজন্ম যথায়থ ব্যবস্থা আমরা করবো। আমাদের তেহট্ট থানার বহু পাচার কর। মাল ধরা পড়েছে। এক শ্রেণীর লোক, অসাধু ব্যবসাদার. मित्नद शत मिन मानभव भाषात करत निष्य शिष्य वाश्नामिए विको कत् छ। তার ফলে, কেরোসিন, চিনি, কাপড়, धन ইত্যাদির দর দিনে দিনে বাড়তে আরম্ভ করেছে। এছাডা. বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বে-আইনী অন্ত্র-শত্র আমার সীমান্তবর্তা জেলাতে পাচার হয়ে আসার জন, প্রতিদিন রাত্রিতে regular ডাকাতি হছে। কিছুদিন আগে আমার এক কর্মী দি. পি. এমের বে-আইনী অস্তের আঘাতে নিহত হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যাতে আমাদের ওখানে পুনরায় শান্তি-শৃন্ধলা অবিলয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমি যে থানা থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেটা ক্লবিপ্রধান এলাকা। সেথানে কিছু কিছু deep tubewell হয়েছে বটে, কিছু তা থেকে নির্মিত জল সরববাহ পাওয়া বায় না। বিছাতের অভাবে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে প্রামে প্রামে বৈছাতিকবণের কথা বলেছেন। কিছু এই বৈছাতিকরণ কত দিনে হবে, তা ব্রুতে পারছি না। খানে প্রামে যদি এই বৈছাতিকরণ করা বায়, তাহলে এই deep tubewell-এর নাধ্যমে প্রচুর জল চাসের জামতে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা বাবে। কলে ফলল বাছরে, ক্ষকদেরও অবস্থার উন্নতিহবে। তাছাছা গ্রাপ্রতাল ও অক্সান্ত যেসমন্ত জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান আছে, তারও এই বৈছাতিকরণের দারা উন্নতি করা সন্তব হবে। কুটার-শিরের মাধ্যমেও জনগণের অবস্থার উন্নতি করা বাবে। ১৯৭৭ সালে আমার থানায় একটা হাস্থাকেন্দ্র ভামনগরে বিজ্ঞাননগরে Sanction হয়েছে। কিছু আজও মধ্ববীকত সেই সাস্থাকেন্দ্রটা খ্যামনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি এই সম্পর্কে সংখ্রিষ্ট বিভাগায় মন্তিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁর কাছে আবেদন করছি, বাতে সেই স্বাস্থাকেন্দ্রটি ভাছাভাছি তথানে স্থাপিত হয় সেই ব্যবস্থা যেন তিনি সত্রব করেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদর, পশ্চিমবাংলায় একমাত্র ভাল ও চিনি কল হচ্ছে রামনগরে। এই রামনগর স্থার মিলের আট হাজার একর জমি আছে, যেথানে ইক্ চাব হয়। গত ত্তিন বছর যাবং দেখানে আৰু চাষের পরিবর্তে মালিক ধান ও পাট চাব করছে। তার ফলে এই কার্থানার জন্ম এরোজনীয় ইক্ পাওয়া যাছে, না, প্রয়োজনের তুলনার খুব কম ইক্ পাওয়া যাছে। মালিক বামনগরের Capital রাজস্থানে নিয়ে সেখানে একটা ডালডাব ফার্ট্রী তৈরী করেছে। আজকে সেই স্থার মিলটি উঠে যাবার মত অবস্থা হয়েছে।

কর্মচারীরা মাইনা পায় না, ২০ মাস তাদের মাইনে বাকি। তাছাড়া এখানে যে চাষীরা ইক্ষ্বিজি করছে, তারা সেই ইক্ষুর দাম পায় না। ঐথানে যে বিয়েগ প্রথান এই বাজে প্রপারটি আছে সেগুলি বিজি করে তারা রাজস্থানের ডালড়া ফ্যান্টরীতে নিয়োগ করছে। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশন্ত্র, মাপনার মাধ্যমে অন্তরোধ করছি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেনন উত্তরপ্রদেশে চিনি কল বাকীরকরণ করা হয়েছে সেইরকম রামনগর স্তগার মিলকেও রাই ীয়করণ করা হোক। জয়হিন্দ।

শ্রীবিমল পাইকঃ মাননীয উপাধ্যক্ষ মহোনয়, আমি রাজ্যপালের ভাষণকে শুধু ধন্তবাদ শানতে আসি নি, আমি আমার অন্তর দিয়ে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মাঝথানে ভূমি সংস্কার আইনকে স্ববাধিত করার একটা আশা দিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এইটা জানেন যে এই ভূমিসংস্কার আইনকে উপলক্ষ করে পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক বিল্লব হয়ে গিয়েছে, কত মারামারি হানাহানি হয়ে গিয়েছে সেদিনও। এবং পরে ১৯৬৭ এই ভূমি সংস্কারকে কেন্দ্র করে হরেৡয়্ফ কোভার মহাশয় নকশালবাড়া থেকে বিল্লব ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। আহ্বকে রাজ্যপালের ভাষণে সেই আশার ভাব ফুটে উঠেছে। আহ্বক্ষে বর্গাদারদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হছেছ, জমির উৎপন্ন কসলের ৭৫ ভাগ পাবে বর্গাদাররা। বর্গাদারকে কোন কারণেই জমি থেকে উছেছদ করা চলবে না, স্থান থেকে ফেলে দেওয়া চলবে না। যেখানে মাত্র তিনটি কারণ ছিল যে কোন বর্গাদার যদি কোন আহ্বকে লজ্মন করে থাকে তাহলে তাকে উছেছদ করা হবে বা সেখানে কোন বোনাফাই ড রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে তাহলে সেখান থেকে উছেছদ করা হবে। অথচ এই হরেৡয়্ফ কোভার সেখানে, নকশালবাড়ীতে সেই আত্ত্র স্পৃষ্টি করেছিলেন যে শেখানে বর্গাদারদের উছেছদ করা হছে। প্রক্রপক্ষে দেখানে কোন বর্গাদারকে উছেছদ করা হছে নি অথচ তিনি সেখানে বিল্লব সৃষ্টি করেছিলেন। এবং তিনি এই কথা দেশে দেশে ছড়াতে গিয়েছিলেন

যে সেখানে জোতদাররা বর্গাদারদের উচ্চেদ করছে। এর ফলে জোতদাররা এর বিরুদ্ধে অনেকে কেই **করল. অনেক কেস হল কিন্ধ ভো**কদাবদের বিরুদ্ধে বর্গাদাবরা। অত্তব সেদিকে দট্টি অ<sup>†</sup>কর্ষণ কর<sup>ি</sup> কারণ আমি জানি যে লাওে বিফর্ম একজিকিউসন কেসে ভাগচায়ীদের আপীল করে বছরের পং **ৰছর ফেলে রেখেছে।** বিশেষ করে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে বেনামী করে জমি রেখে দিয়েছে। সেখানে আইনের প্রশ্ন আছে যাতে এ. ডি. ও বা ছে. এল. আর, ও,- দের পলে বিচার করা সম্ভব নয়। এই এস, ডি. ও বাজে, এল, আর, ও ধাঁরা রয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এ শ্যাও রিফর্মে যে সমস্ত ক্রটিবিচাতি রয়েছে তাদব করানাত্য তত্ত্বণ তাঁরা স্থবিচার করতে পারবেন না। এ বিষয়ে আমি মথামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ভি। এই সব ক্রটি না সরাকে **দেশের লোকের প্রভত ক্ষতি হতে** পারে। সি. পি. এম. কিছ বর্গাদারের উন্নতি সাধন করব' **চেই! করেছিলেন কিন্তু সেথানে আইন** এমনভাবে ব্যেছে যাতে তা প্রবর্তন করবার চেই! করেও **কিছ করা সম্ভব হয় নি। একটা** ফ্যামেলি সিলিং ঠিক করা হয়েছে যে ১৭ বিহাব বেশী ভূমি র'ং **রাথা যাবে না তাহলে সেথানে সেই বর্গালারকে উচ্চেদ করা** যাবে। এটা আমাদেব স্বকাহ করেছে। এর চেয়ে বেশী কি সি, পি, এম ভে:বছিল – তার কথনও চিতা করতে পাবে নি তাই আমি বলবো যে আমাদের মথামন্ত্রী ষত্রই বলন না কেন, ঐ বিবোধী দলকে আসন গ্রহণ **করবার জন্ম যতই আহ্বান ক**রুন না কেন তার। আসবে না। কারণ আমরা জানি তাবা য **চেয়েছিল তার চেব বেশী ব্যবস্থা আম**রা এথানে করতে পেরেছি। আমাব বক্তবা আরও অনেং কিছ ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে আগমি এখানেই ইতি কবছি।

**শ্রীভ্রেপন বিভলী:** মাননীয় উপাধ্যক মহাশর, সর্বপ্রথমে আমি মহামার রাজ্যপালেব অভিভাবণকে সমর্থন জানাই। আমি যেমন আশা রাখি তেমন আনন্দ পাই স্থে অহভব কৰি আবার অনেক ক্ষেত্রে বেদনাও পাই আশক্ষিত হয়ে পতি কিছ কিছ বক্তব্য দেখে তাঁর ভাষণে যেগুলি থাকলে খুব ভাল হোত। যেমন পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার কথা। আমি আহ্বান জানাই এই পরিকল্পনাকে। পঞ্চারেৎ যথন প্রতিষ্ঠিত হয় তথন প্রচার করা হয়েছিল যে পঞ্চারেতের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে আনা হবে। কিছু তার বদলে পঞ্চাষেৎ ব্যবস্থার সম্পর্ণভাবে মলচ্ছেদ হরে গেল। আমি চিকিৎসক হিসাবে চ:খের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে চিকিৎসা পদ্ধতি: আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ইত্যাদির যে উন্নতি করা হবে তার কিছ দেখি নি। আজকে কবিরাং মহাশররা ও হোমিওপ্যাথরা যেভাবে অবহেশিত হয়ে আছে তাতে তারা আবার নূতন করে পুঠ হয়ে <mark>উঠবে তার কোন</mark> ব্যবস্থাদেখিনি। তাই অতায় বাগাপাই। আমি ছঃথের স**দে অ**ফুভ< করেছি যে হাজার হাজার মাত্রুষ বেকার হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে প্রতিদিনই তাদেব প্রাল্ল এনে স্বলীতে আমাদের জন্ম কিছ করলেন। আমার মহেশ্রলা থানায় বহু বেকার আমাকে বলে যে চাকুরীর ব্যাপারে বিধানসভায় কি বক্তব্য রাখলেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি তাই আবেদন রাথি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে বেকাব ভাইদের যদি চাকরীর স্বর্চ পরিকল্লন কিছু থাকতো তাহলে খুশী হতাম। আমার সময় কম তাই আমাকে আমার বক্তবা সীমাবদ রাথতে হবে। আমাদের মহেশতশা নির্বাচনী এলাকা কলকাতা থেকে ১৫ মিনিটের পথ। স্থার আপনি অবাক হরে যাবেন যে এই ২৫ বছর স্বাধীনতার পর সেখানে একটিও গঠনমঙ্গক কাজ হয নি। ভার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে এই মহেশতলা এলাকাতে কিছু কিছু ইনডাষ্ট্রি গড়ে <mark>উঠছে। কিন্তু সেথানে স্থানীয় লোক</mark> স্থান পায় নি—সেথানে ইমপোটেড লোক এসে কাজ করছে। স্থার আপেনি অবাক হয়ে যাবেন যে সেথানে ২১ বর্গমাইল কৃষি এলাকা, সেথানে ৮।৯ হাজার

একর কৃষির জমি আছে কৃষির সেচের কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা দেখেছি যে সেথানে কৃষি ভাইরা কোন রকম কৃষি সাহায্য পায় না।

## [6-20-6-30 p.m.]

সাধারণভাবে দেখালে দেখা যাবে যে মহেশতলা এরিরা সম্পর্ণভাবে ইণ্ডাটিরাল এলাকা, এখানে কোন অভাব নেই, এথানে কোন অস্তবিধা নেই মৃষ্প্রভাবে মহেশ্তলা অধিবাসীবা উন্নত অবস্থায় বাস কবছে। আমি বিনয়ের সংগে, বিনীতভাবে জানাতে চাই যে এই মহেশতলা একটা জনুষ্ত জায়গা যেথানে জ'লক লোক বাস করছে সেথানে মাত্র ৮০টি টিউবয়েল এবং ৭০টি প্রাইমারী সূত্র আছে। সেত্র এই হাউসের কাচে আমার একার আবেদন, সংশ্লিই মন্তিমহাশয়ের কাচে জালার জাবেদন কর্তি এই ব্যাপাবে থোঁজখবর নিয়ে যাতে স্কর্ম একটা স্মাধান হয় সেই ব্যবস্থা গ্রণ করন। আমাব এলাকা হচ্ছে দ্যিকল এলাকা। এথানে লোক সংখ্যার প্রায়ত০ ভাগ দ্রি, যেটা শধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, সারা ভারতবর্ষের সমস্যা। এই দ্যিক্সের জন্ম কোন াবছ। নই, হ'ব। দিনের পব দিন অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা শিল্পী, কি তারা শুমিক ? তাদের কাষা অধিকার কি. কিভাবে বাঁচতে পারে, তারা কিভাবে চ**লতে পারে** তার কোন বাবস্থা নেই। আমি মাননীয় সংশ্লিও মন্ত্রিমহাশরকে অন্তরোধ করছি যাতে তালের একটা ভাল ব্যবস্থা কেবা হয়। আবো একটা অনুবোধ জানাই যেথানে ৮ হাজার একর কৃষি জমি অথচ ক্ষির উন্নতির কেমন বারস্থা নেই। আমি মনে করি মারা বংসরে জল সেচের বারস্থা সেথানে ২তে পারে এবং সেই বাবস্থা করার জন্ম আমি অন্তরোধ করছি। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশর. অপেনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে সমস্ত পরিকল্পনা, যে সমস্ত বক্তব্য আমরা শুনেছি যদি স্কলরভাবে ্বিক্লাবকীর বাবজা না করা হয় তবে এই পরিকল্পনা বাহিত হবে। তাই আমি একাডভাবে ভাবেদন রাথতে চাই সংশ্রিস মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট বা আমাদের প্রাক্ষেয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রতিটি ুক্ত পর ্থকে টিচ পর পর্যন্ত একটা ভারত কমিটি গঠন করে যাতে স্কৃতিভাবে সমস্ত পরিকল্পন। ্ড, জন্মতাসম্পন্ন তদাব্যকিব সাহায়ে। সমাধান হয় ভার ব্যবস্থা করবেন। এই কথা বলে মান্মীয গ্রাজাপালের অভিভাষণকে আবার ধন্তবাদ জানিরে আসন গ্রহণ করছি। বলেমাতরম, জয়হিল।

শীরহম্মদ সফিউল্লাঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশর, মাননীয় রাজাপালের ভাষণের উপন ধলবাদজাপক যে প্রস্থাব এসেতে তাকে আমি স্থান্তঃকরণে সমর্থন করছি এবং তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণের জল অভিনন্দন ছানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানিয়ে করেকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশ্যের ভাষণে বলা সমস্তাব কথা বলা আছে এবং ১৩টি জেলায় যে ভ্রমানক বলা হয়েছিলো বিশেষ করে ১৯৭১ সালে সে সমস্ত কণাও ভাষণের মধ্যে আছে এবং কিছু কিছু ছায়গায় সমস্থা সমাধানের কণাও আছে। কিন্তু আমি ছংথের সঙ্গে লক্ষা করেছি যে হগলীও হাওড়া জেলার ব্যাপারে সমস্তা সমাধানের কণা কোন স্থাপ্ত ইন্দিত নেই। যদিও একটা সামাল কথা অপ্রস্থাবে বলা আছে—নিয় দামোদর পরিকল্পনার কাছ করা হছে। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম যে এই ব্যাপারে থানিকটা অন্তর স্থাপ্তিভাবে এই ভাষণের মধ্যে থাকরে। সেটা না থাকার ছল আমি ছংগিত। আমি যে অঞ্চল পেকে এসেছি হগলী জেলার চণ্ডীতলা একটা অত্যন্থ বৃহং অঞ্চল। এই অঞ্চলে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবারেই এই কংগ্রেস থেকে প্রেছে। এর আগে বেমন কংগ্রেসের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়নি তেমনি এই অঞ্চলে কোন ডেভেলপমেন্টের কাছও হয়ন। এই অঞ্চল অঞ্চায় স্বাপেক্ষা ক্রতিয়ন্ত অঞ্চল। এর ছটি জায়গা—এক হছে ভানকুনি তংগিবা পাচ্যবা এবং কালাগাড়িরা অঞ্চল। এই অঞ্চলে করকণ্ডলি গ্রাম, প্রার ৮০১০টি গ্রাম

অত। অ ক্ষতিপ্রস্থ এবং বিধবস্থ হয়েছে। দিতীয়তঃ ভগরতীপর অঞ্চলে কয়েকটি প্রাম বিশেষ করে কানাইডাকাও ভাচয়া—এই চ'টি গ্রামে নিয় শ্রেণীর হিন্দুও মসলমান বাস করে এবং চারা অতান্ত গরীব। এই অঞ্লের গ্রামগুলি ১৯৭১ সালে বজায় বিধনতা হয়েছে এবং এখনও সেই রকম অবস্থার আছে। আর একটা অঞ্চল আছে কুমের মোড়া। এই অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে বন্ধায় প্লাবিত হয়েছে। এই যে বক্টার সমস্তা এবং তার প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে অন্ততপক্ষে তাদের একটা প্রতিকারের বাবস্থা ইমিডিয়েট করা হয়। আবু ছ-এক মাসের মধ্যেই বর্ষা নামবে। আমার এরিয়ার হাজার হাজার লোক রোজ আমার কাচে জানতে ছটে আসছে যে এই বন্তা সম্বন্ধে আমি হাউসে কিছু আলোচনা কর্নছি কিনা এবং এ সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রিসভা কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সেটা আমি জানতে চাই। এই বন্ধা রোধ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং যার জন্ম আজকে নিমুদামোদর সংস্থারেরর কাজ চলচে, সেই কাজ কত দর অগ্রসর হয়েছে এবং আগামী বর্ষায় আমরা এর দ্বারা উপকৃত হব কিনা সেটা জানতে চাই। এরপর আমি নেকুট ট্রপক্সে আস্চি। রাজ্যপালের ভাষণে দেখচি আইন-শঙ্খলার উন্নতি হয়েছে বলে একটা আত্মতষ্টির মনোভাব আছে। পল্লীগ্রামের লোক হিসাবে আমার অভিক্রতায় আমি বৃশতে পারি যে এর জ্ঞা পুলিশের কোন ক্রেডিট নেই। জনসাধারণ এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে মিলে আমর। এই প্রতিরোধ গড়ে তলেছিলাম বলেই আজকে আইন-শুলা পরিস্থিতির কিছট। উন্নতির লক্ষণ দেখা যাছে। জনসাধারণ পুলিশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে উংস্ক আছে, কিছু তঃথের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পুলিশ জনসাধারণকে সাহায্য করছে না বা জনসাধারণ পুলিশের সাহায্য পাচ্ছে না। নেকাট হচ্ছে আমার এলাকায় সি. পি. এম, বন্ধরা যথেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছডিয়েছেন। তার। হিন্দু ভাইদের কানে কানে এক কথা বলছেন, আবার মসলমান ভাইদের কানে কানে অনু ষ্মার এক কথা বলছেন। কাজেই আমাদের এই সাম্প্রদায়িকতার মলোৎপাটন করতে হবে এবং আমাদের সরকার যদি এ কাজ করতে না পারেন তাহলে সমূহ ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি: এরপর আমি কুটির শিল্পের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্বনে রাজাপালের ভাষণে মাত্র একটি ছোট্ট লাইনে কিছু বলা আছে। আমাদের পল্লীগ্রামে কুটির শিল্পই হচ্ছে একমাত শিল্প, যেমন তাঁত শিল্প। এই শিল্পের অভাব হচ্ছে মঞ্চধন ও সূতো। এখন এই শিল্লে স্থতে: পাওয়া যাচেছ না। ধিতীয় হচ্ছে তালা বা তুইল শিল্প। এই শিল্পেও বহু লোক নিযক্ত আছেন এবং এর মেটিরিয়ালের যথেই অভাব আছে। তারপর হচ্ছে মুংশিল্প। এটাও খুব ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প। বর্তমানে এটা ধ্বংসের মুখে। তাছাড়াবেত ও বাশের শিল্পও আছে। এই শিল্পের জন্ম কাঁচা বেতের অভাব আছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াতে আমরা হয়ত এখন এই বেত আচ্দানী করতে পারব। এরজন্তও প্রচুর সুলধন প্রয়োজন। কাজেই এই সব বেত, বাঁশের শিল্পের প্রতি যথেই গুরুত্ব দেওয়া উচিং ছিল বলে আমি মনে করি এবং এটা একটা আলাদা পারিত্রাফের মধ্যে থাকলে ভাল হত। এরপর আমি পরিবহন সমস্তা সম্পর্কে কিছ বলতে চাই। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই নার্টন লাইন রেলওয়ের কথা বলতে হয়। এই রেল সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই এই সভায় আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। এই টেনে দৈনিক আমার এলাকার ৩০।৪০ হাজার লোক যাতায়াত করত। তারা আজকে জানতে চাইছে যে সরকার কতদিনের মধ্যে এটা চালু করবার ব্যবস্থা করবেন। সেই জন্ম আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অন্মরোধ করবো যে তিনি যেন এবিষয়ে একটা স্কুম্পষ্ট বক্তব্য রাথেন। উপসংহারে আমি শিক্ষা সম্বন্ধে ছ-একটি কথা বলতে চাই। এই শিক্ষা ব্যাপারে ষধেষ্ট ছনীতি মাছে। এ সম্বন্ধে আমি একটি কথা বলছি বিগত নিৰ্বাচনের আগে মাননীয় মুখা-

মন্ত্রিমহাশয় আমার নির্বাচনী এলাকায় একটি সভা করতে গিয়েছিলেন। সেই সভায় যথন তিনি বিকৃতা কর্মছিলেন তথন স্কুলের হেড মাঠার মহাশয়ও সেই সভাতে এসেছিলেন এবং তিনি ছেলেদের ছুট দিয়ে এসেছিলেন। স্কুল বন্ধ হওয়া সত্বেও তিনজন মাঠার মহাশয় সেই ছেলেদের বন্ধ করে বেগেছিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সভা বন্ধ করে দেবেন। তারা সি, পি, এম, মাইনডেড লিচ্ব ছিলেন। উপসংহারে আমি, বিল আজকে গ্রামের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। আজকে আমাদের এই প্রকাব নেওয়া উচিৎ যে "গোবাক ট্ ভিলেজ।" সেইজক্ত আমি বলছি গ্রামের বিকে যদি আমার নজর দিই তাহলে আমাদের প্রভৃত উপকার হবে। এই বলে আমি রাজ্যপালের ভ্রেণকে ধক্রবাদ ছানিয়ে আমার বন্ধবা শেষ করিছি।

শী সরোজকুমার কাঁড়ারঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্তবাদ জিপক প্রস্থাব সমর্থন করতে গিয়ে প্রথমেই আমি বলতে চাই যে 'গরিবী ১ঠাও' আন্দোলনকে ভাষবা সফল করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আজকে বিধানসভার বাহিরে শিয়ালদহ টেশনের কাছে হকাবদের উপব নিপীডন চালানো হয়েছে পুলিশ দিয়ে এটা আমরা দেখতে পাছিছ। সেই হকাবদের আজকে তাদের লাকান থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সমস্ত কিছু নই করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সমস্ত কিছু নই করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সমস্ত কিছু নই করে দেওয়া হয়েছে। এই দিয়েই বোঝা যাছে যেগরিবী হঠানোর নামে কি স্পষ্ট হয়েছে। তাই আমি বিভাগায় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন ব গছি যদি এই জাতীয় হকারসদের তুলে দিতে চান তাহলে তার আগে যেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবহা করেন।

# [6-30-6-40 pm.]

্রপরে আমি বলতে চাই বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে যে আমি যে এলাক। থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি ্ষ্ট উদয়নারায়ণপুর এলাকা আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের স্বচেয়ে অবহেলিত এলাকা। সেই ্লাকায় কোন বেল চলে না, বাদ চলার মত কোন রান্তা আজ প্রান্ত তৈরী হয় নি। দেখান প্রে এই কে'লকভায়ে আসতে আমাদের ছ্য ঘণ্টাসময় লাগে। সেভ্যু ঘণ্টাসম্যের মধ্যে <sup>েত</sup>'ৰ হাজার মাইল ঘরে আসা যায়, সেই ছয় ঘণ্টায়ে আমরা ৩০ মাইল দরে এই কোলকাতায় <sup>অধ্যত</sup>। তারপবে ওথানে থানা স্বাস্তাকে<u>ল নেই।</u> আমরা বছ আবেদন নিবেদন করেছি এমন <sup>কি কং</sup>গ্রেস মন্ত্রিসভার কাছ থেকে মঞ্জিও পেয়েছিলাম কিন্তু কাজ স্তক্ত হয়নি। উদয়নারায়ণপুর নিষ স্বস্থাকেন্দের জন্মরকারের শৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা ছাড়া বিভিন্ন জারগার জন্ম বিভিন্ন <sup>উন্নৰ</sup> পৰ্যদ গঠন করা হচ্ছে। স্থার, আপেনি জানেন, উদয়নার।য়ণপুরে বিগত দশ বছর মধো ্তি বছর বলা হগেছে। এ বছরও যে বলা হয়েছিল তাতে আমরা তিন মাস জলবন্দী ছিলাম। <sup>মামার</sup> প্রস্থাব হচ্ছে অনাকু জায়গাব মত উদ্যনারায়ণপুর, কল্যানপুর, এবং, খানাকুল কেন্দ্রু নিয়ে একটি বিশেষ উন্নয়ন পর্ষদ গঠণ করা হোক। আমরা দেখি প্রতি বছর মৃত্তেশ্বরীর পশ্চিম এবং ানে। দবের পূর্ব দিক ডুবে যায়। এই এলাকার মান্তযের তৃগতি মোচনের জন্ম বিশেষ ব্যবস্থ। নওয়া উচিত। কারন সেখানকার মান্তবের কাছে অনেক আশা, অনেক প্রত্যাশ। দিয়ে আমর। নি<sup>ঠ্নিচিত</sup> হয়ে এসেছি। তা যদি না করা হয়। তাহলে সেই এলাকার লোকেরা ভয়ন্কর রূপ ধাবণ <sup>দর্বে</sup> এবং একদিন এমন হয়ে উঠতে পারে যে তাতে সারা পশ্চিমবাংলার শাস্তি বিল্লিত হতে <sup>ারে</sup>। তাই প্রথম থেকেই আমাদের সজাগ ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আর একটি বিষয়ে

স্থার, আমি আপনার মাধ্যমে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিগত দশ বছর আগে ব্যাতাই বন্দর—আমতা থেকে পুল নির্মাণের কথা ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত এই পুল নির্মাণের তোড়জোড় \ হয় নি। এ বিষয়ে সত্ত্বর উপযুক্ত বাবস্থা করার জন্ত বলছি। কারণ এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাহুষ এখানে বাস করেন এবং এদের দামোদরের এপারে আসার কোন ব্যবস্থা নেই। সেথানে থেয়া পার হতে দেড় ঘটা সমধ লাগে। স্থার, আপনি জানেন, গরীবি হটাও আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। সেই গরীবী হটাও আন্দোলনকে যদি সফল করতে হয় তাহলে আমাদের ঐ অবহেলিত এলাকার সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিম্বা করতে হবে। তারপরে স্থার, কাগজে দেখেছি তিন একর পর্যন্ত জ্যার খাজনা রেহাই দেবার কথা বলা হয়েছে ৷ কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন স্তৃষ্ঠ সরকারী নীতি নেই। হাজার হাজার মান্ত্র যথন আমাদের কাছে আদে তথন আমর। তাদের স্থপ্রভাবে কান জবাব দিতে পারি না। তাই এই সভায় আমি প্রস্তাব রাথতে চাই যে এসম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত স্মষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হোক। তারপরে স্থার, আমার এলাকায় যে কর্ডনিং চেক পেট্র আছে দেখান দিয়ে এক মণ ধান আনতে গেলে পুলিশকে চার টাকা দিতে হয় হাওডায় আসার জন্ম। সেথানে হাজার হাজার টাক। পুলিশের লোকেরা নাসের পর মাস উপায় করে চলেছে। আদাব মনে হয় পুলিশ বা সরকারী কর্মচারীদের যদি সেথান থেকে ! তাড়িয়েও দেওয়া যায় তাহলেও তারা দেখান থেকে যাবে নাব। তাদের যদি মাহিনা না দেওয়া হয় তাহলেও তার। সেই কর্ডনিং চেক পোই থাকার জন্ম প্রার্থনা জানাবে। এই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি অক্ষান করে রলছি এবিষয়ে ,যন সন্তর বাবস্থা অবলম্বন করা হয়। এ ছাড়া আর একটি কথা হচ্ছে, আমাদের উদয়নার য়ণপুর এলাকার জমি তিন ফদলী ভমি। সেখানে ব্যার জকুবা বর্ধার সময় ফসল হয় না। সেথানে ব্যাপক হারে অগভীর নলকূপ এবং গভীর নলকূপের স্থোগ-স্বিধা করা দরকার। এছাড়া ঐ এলাকায় জন্ম যাতে নতুন কোন শিল্প সৃষ্টি করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ঐ এলাকায় শিল্পের প্রচুর সন্তাবন। আছে, সেই শিপ্পের মাধ্যমে ঐ 🔻 এলাকার বেকার যুক্তদের অন্ধ্র সংস্থানের ব্যবস্থা করা বেতে পারে। এই প্রসংগে আমি মাননীয উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কলকাতা শহরে এবং অক্সান্ত শহরে এমণ্যমেণ্ট একাচেঞ্জ করে দেওয়া, সেথানে বেকার ছেলেরা তাদের নাম লেথায় এবং তাদেব চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি প্রস্থাব রাথছি ঐ এমগ্রমেণ্ট একাচেঞ্জের অফিসারদের মাঝে মাঝে গ্রামের দিকে পাঠান হোক এবং তাঁরো দেখানে গিয়ে বেকার যুবকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন এবং সেই গ্রামের ছেলেদের যাতে চাকরির ব্যবস্থা হয় তার চেপ্তা করুন। তা না হলে শহরের ছেলের। চাকরির স্থযোগ পাবে, অকাক এলাকার ছেলেরা সেই স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সভক্ত আমার দাবি হচ্ছে এমপ্রমেণ্ট এক্রচেঞ্চের একটা শাখা যেন গ্রামে গ্রামে । গুরে বেড়ান এবং বেকারদের তালিকাভুক্ত করেন এবং তাদের চাকরির স্থযোগ স্ঠি করে দেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বিষয়ে করার উদ্দীন মঙ্গ । মি: ডেপুটি স্পীকার, স্থার, মাননীয় রাজ্যপাদের ভাষণের উপর যে ধলুবাদহচক প্রসাব এদেছে আমি সেই প্রস্থাবকে স্বাহ্নকরণে সমর্থন করেছি। মনের মাঝখানে কোথার যেন একটা থটক: লাগছে। ২৪ বছর পরে আজকে যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে স্থান্ত করার স্বপ্র আমরা দেখেছি, স্থার গ্রাম বাংলা থেকে আমরা যারা নবীনরা সবেমাত্র বিধান সভায় নির্বাচিত হয়ে এদেছি, এহ নতুন পরিবেশের সংগে যারা এখনও ঠিক সম্পূর্ণ থাপ থাইয়ে । নিতে পারি নি মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ লাগে আইনের মারপ্যাচে আর গাড়ীবাড়ী সমাজবাদের স্বধ্যে আমরা ঐ গরীবী হঠাও স্লোগান ভূলে যাব না তো এই মুহুর্তে এখানে দাঁড়িয়ে সেই জিনিসটা

ভাবছি। আমি ভ্রুধ আমার কলটিটিউয়েন্দির কথা বলব না, বলব সার। বাংলাদেশের কথা প্রির মুনসির ভাষায় এবং মাননীর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন যিনি নির্বাচনী বক্ততা করতে গিরে মাঝে মাঝে বলতেন আমার কলটিটিউয়েন্সি নাকি ভারতবর্ষের বাইবে, এমন একটা কলটিটিউয়েন্সি যেখানে বাসে গোলে পেট বাথা হয় আৰু টাাকিছে গোলে বাস্ফায় চাকা বাস্ট হয়ে যায়। এমন একটা কন্সটিটিউয়েনির মাঝখান থেকে আমি এখানে নিবাচিত হয়ে এসেছি। তাই আমার কন্সটিটিউয়েন্সির মাত্রধর। স্বভাবত কারণে এই সন্দেহ পোষণ করছে যে এবারে কাজ হবে তো। আমরা কয়েক বছরের ইত্তাস যদি পর্যালোচনা করি তাংলে দেখব উন্নয়নমলক কাজ যেটুকু হয়েছে সেটুকু সাধারণ মাহুষের কাছে গিয়ে পৌছাতে পারে নি, বন্ধার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে পারে নি, নিমু দামোদরের সর্বনাশা বক্তায় আমাদের সমস্ত কিছু ধলিতাৎ হয়ে গেছে। আজ যথন এই এয়ার কণ্ডিদান ঘবে গদি আঁটো চেয়ারে বদে বলছি তথন আমার মনে পড়ছে আমার এলাকার সেই তঃস্থ মাতৃষ্ঠলের কথা যারা এখনও স্বনাশা বস্তার কবল থেকে মুক্ত ২তে পারে নি এবং সেই সর্বনাশা বহুার হাত থেকে রেহাই না পেয়ে বাধে বাস করছে। আগামী ব্যায় কি হবে কে জানে। এখানে দাভিয়ে যে প্রতিশতি আমরা দিয়েছি, এখানে দাভিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল বে কথা আমাদের সামনে তলে ধরেছেন তার মধ্য থেকে একটা জিনিস কিন্তু আমরা পাইনি সেটা হচ্চে সাধারণ মান্তবের জন্ম আমর। কতথানি চিতা করেছি, সাধারণ মান্তবের আমরা কতথানি উপকাবে লাগতে পেরেছি। আহকে ,সহ জিনিস চিন্তা করার দুর্কার হয়ে প্রেছে যে মার্টিন রেলওয়ে কি আবার গুলবে, হাওডার জনজীবন কি আবার ফিরে আসবে, হাওড়া-আমতার মধ্যে কি আবার নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ফিরে আসবে নিম্ন দানোদরের বন্তার হাত থেকে বাংলাদেশের মান্ত্র বিশেষ করে আমতা এলাকার মান্ত্র্য এবং হা এড়া জেলার নিচ্ন এলাকাব মান্ত্র্য সত্যিকারে বাচতে পারবে। এই সম্বন্ধে আমাদের মনে আজু সন্দেহ জেগেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের কাছে আমার আবেদন নিয় দামোদ্র প্রকল্প যে তারা জ্বন করেছেন তবুও সলেহ জাগে আগানী রধার মধ্যে ঐ প্রকল্প শেষ হবে তো? তা যদি না হয় তাহলে কি আবার আমাদের ঐ সর্বনাশা বন্তার কবলে যেতে হবে ? এখানে মাননীয় অজয়বার এবং ভূপতি মজুমদার মহাশয় বসে আছেন, তাঁরে। জানেন এমন একটা নাঠ আমাদের এলাকায় আছে যাকৈ কেঁহুয়া মাঠ বলে সেই মাঠের সমস্তা সমাধান করতে পারলে হাওড়া জেলার ৬ মাসের থাত্ত সমস্রার সমাধান হতে পারত। সেই মাঠের সমস্রা সমাধানের জক্ত অজ্যবার, ভূপতি বাবুবার বার চেটা করেছেন কিছু সব স্থীম ফেলিওর। গত ২০ বছরের হতিহাদ খুলে দেখলে দেখা যাবে একবারও ঐ মাঠে ফুসল ফুলে নি। এতবড একটা মাঠ যেটা হাওড়া জেলার মাগ্রুষকে ৬ মাস ফসল দিয়ে বাঁচিয়ে রাথতে পারত সেই মাঠের সমস্তা সমাধান হয় না, আজো ঠিক সেথানে শ্মান সমস্যা বদে আছে, আজো সেই মাঠে এক ছটাক ফসল ফলে নি। স্নতরাং আমার এলাকার ১ <mark>ছয়ের মনে সন্দেহ</mark> জাগে এবারে সমস্তা সমাধান হবে তো, এই সমস্তার সমাধান নি<sup>তি</sup> আসবে তো। আমরা অনেক আশা করে শাহি কংগ্রেমের কাছে। জ্যোতিবার থেকে হরেক্লঞ কোঙার এবং বর্তমানে তাঁদের এজেন্ট প্রফুল্ল দেন মহাশয় বাই বলুন না কেন যে আমরা কারচপি করে জিতে এসেছি কারচপি যদি কোথাও হয়ে থাকে তাহলে সেই কারচপি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মাহ্রষ করেছে। ১৯৬৯ সালে এত বিপুল জয়ের পর মার্কসবাদী কমিউনিই পাটি বাংলাদেশের মান্ত্রকে যা দিরেছিল সেটা কিন্তু বাংলাদেশের মান্ত্রু কোনদিন কল্পনা করে নি। অনেক আশা। খনেক ভরদা নিয়ে যারা ভোট দিয়েছিল তাদের তাঁরা দিয়েছেন সেই থুনের রাজনীতি। বাংশা দেশের অন্সিতে-গলিতে এথনও তপ্ত নিখাস আমরা অহুভব করছি। তাই বাংলাদেশের মাহুষ আজি তার প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় মিলিয়ে নিয়েছে। আর জ্যোতিবারু যতহ বলুন না কেন যে

কারচুপি হয়েছে, কারচুপি আমরা করি নি, বাংলাদেশের মান্ত্য তাঁদের ঠকিয়েছে। কারণ, অনেক ঠকানোর পরে শেষ সম্বল যেটুকু ছিল সর্বট্কু সম্বলকে উজাড় করে দিয়ে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠাত করেছে বাংলাদেশের মান্ত্য এথানে, মার্কস্বাদী জাল থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের মান্ত্য নতুন করে বাচতে চেয়েছে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়।

### [6-40-6-50 p.m.]

তাই আমাদের অতীতের কংগ্রেসের কথা ভললে চলবে না, সি, পি: এম, এর কথা ভললে চলবে না। আমাদের আজ গুতন করে ভাবতে হবে কংগ্রেসের কাছ থেকে কতটা পাব, এইটা বললে হবে না তাদের ১:থ হুর্দশার কথা ভাবতে হবে। আর একটা জিনিষ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যেটা প্রতি পদে পদে বাধা লাগে যে কথা মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আমলার। পর্যন্ত সকলেই বলেছেন। আমি যাতায়াতের পথে অনেক দেখেছি এবং এখানে দেখাছ যে একটা সিডিউল কাই সাটিফিকেট বার করতে সময় লাগে আডাই মাস। আমি এও দেখেছি যে স্থলের টিচার হায়ার সেকেগুারী একজামিনেসানের খাতা দেখার চেকের টাকা সাত আট মাসেও পান না। আমি ধমক দেবার পর এও দেখছি মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে সেই দীর্ঘ সাত আট মাসে যেকাজ হয়নি সেই কাজ হয়েছে। আজকে এই আমলাদের হাতে আমরা পড়েছ তাই আমাদের অনেক ছঃখ ভোগ করতে হবে। এই আমলারা কি সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায়্য করবে ? আজ হাজার হাজার বেকার ছেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের মুথে কি আমরা হাসি ফোটাতে পারবো। এই বেকার যুবকদের বাঁচার যে পথ অথাৎ তাদের যে চাকুরী তা যদি আমর। দিতে না পারি তাহলে আমরা যে জতন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি যে, বিপ্লবের কথা বলছি তা रति ना। आमता जानि य विद्वव सिकौविश्वव रति। आमता सिकौ विश्वव याउँ छ। यि **प्रिक्त कार्या कार्यामी फिल्म अहे महकाद गठनमूलक काल कहाइन ना डाइटल एम्डे वादिलाह** কথাই বলি আমরা যে ১২৫টি যুবক আছি যার। লক্ষ লক্ষ মন্তমের প্রতিনিধি হিসাবে দাড়িয়েছি তারা এই সরকারকে চ্যালেঞ্জ বলব না—অভবোধ রাথলাম এই কথা জানিয়ে গেলাম যদি আগামী দিনের এই আমলাদের হাত থেকে আমরা বাচতে না পারি, যদি আগামী দিনে ঐ হাওডা জেলার নিম এলাকার কেঁত্রা এলাকায় আরম্ভ করে দামোদর পর্যন্ত যদি করতে না পারি, যদি মাটিনি রেল চালু করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে না পারি তা হলে আমাদের সেই বিপ্লবের পথে এগিয়ে দেবে আমরা যেথানে সমাজবাদ প্রতিগ্রা করতেছি। আমরা গাড়ী বাড়ী চাই না, আমরা এয়ার কণ্ডিসান ঘরে বসে স্কুতন স্বপ্ন দেখতে চাই না আমরা সমাজবাদের জক্ত সেইটাই আমরা চাই আমরা চাষী রমণীর পরনের কাপড় ভাল করতে চাই, চাষী পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা,শ্রমিক সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এইসব যদি করতে না পারি তা হলে আগামী দিনের ভারতবধের যে মুতন ইতিহাস সৃষ্টি করতে ঘাই না কেন তা ব্যাহত হবে। এবং আমরা এই যুবকেরা সম্পূর্ণ আশাহত হয়ে যে বিপ্লবের পথে আমর। আশা নিয়ে এসেছিলাম তা নঠ হয়ে যাবে। আমি এই রাজ্যপালের ভাষণকে স্থাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বলেমাত্রম্।

শ্রীস্থাংশু ভট্টাচার্য্যঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমে রাজ্যপালের ভাষণকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই ভাষণকে স্থাগত জানাই এজন্ত যে অনেক ব্রুভরা আশা নিয়ে এই সরকারের প্রতি তারা সমর্থন জানিয়েছেন। ভরিষ্যতের অনেক আশা-আকাজ্জার মান্তব আৰু ভোট দিয়েছে, আর সেই আশা-আকাজ্জার কথা রাজ্যপালের ভাষণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্ত আমি এই ভাষণকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাতে চাই। একটা কথা বলবো

যে সরকারী আমলাদের কথা এখানে অনেকে বলেছেন তাদের ব্যর্থতার কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালও উল্লেখ করেছেন যে, আমরা ১০ হাজার প্রামে বৈছ্যতিকরণ করবো। কিন্তু একটা কথা অত্যন্ত ছংথের সঙ্গে জানাতে চাই ঐ State Electricity Board-এর কর্মচারীদের সম্বন্ধে। গত কয়েকদিন আগে আমার বন্ধু ও আমি গিয়েছিলাম তাঁদের কাছে একটা দরখান্ত নিয়ে। আমি যে কেন্দ্র থেকে এসেছি সে কেন্দ্র বাগনানে বৈছ্যতিকরণ করা হোক বলে। তারা ধমকের স্করে বললেন যে তোমাদের সিজার্থ রায় বন্ধুন বা তোমাদের রাজ্যপাল বলুন না কেন এটা ঘাবতারান, এটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি সে কথা বিভাগায় মন্ত্রিমহাশম্বকে জানিয়েছি যে এর একটা বাবহা হোক। আমি তার নাম উল্লেখ করতে চাই P. R. O. Anil Banerjee। আমি শ্রে একটা কথা বলতে চাই যে যুক্তক্রণ্টের আমলে যিনি মন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ মুখার্জা তার আমলে বিদায়ের বাত চাই যে State Electricity Board-এর কল্যানে সেগুলি আজও energise করা হয় নি। সেখানে আজও বৈছ্যতিকরণ করা সম্ভব হয় নি। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যেটা বিল্লাকীয় করা দরকার সেটা হল Irrigation Department-এর সঙ্গে Agro-Irrigation-কে নিয়ে যদি একটা State level-এ যদি Board তৈরী করতে না পারি তাহলে এটা ব্যর্থ হবে।

মাজকে deep tubewell-গুলি সম্প্র মাঠে পড়ে আছে—সেই deep tubewell-গুলি আজ পর্যত্ত energise করা হয় নি। এদিকে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্বছি। আর একটা কথা হচ্ছে যে আমরা যাবা যুবক তারা প্রাদেশিকতা রোগে ভুগছি না। কিন্তু আজু বাঙ্গালী ্ছলে চাকরী পাছেন। Managing agency প্রথা বিলোপ হয়েছে। সমাজবাদের প্রথায় নিশ্বয এটা একটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু কিছু concern ্যগুলোকে অ-বাসালীরা কুক্ষিগত করে রেথেছে সেখানে কি না হচ্ছে। যেমন Andrew yulo-Co. সেটা বিক্রি হয়ে গ্রেছে। ব্রব্রাজারে Amalgamate Mills Ltd এটা কিনে নিষেছে। সেই বহুবাজার Amalgamate Mills Ltd-এ ১ হাজার লোক নেওয়া হল, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ১০০ জন বাঙ্গালী। এইরক্স একটা চক্রান্ত চলছে। এটা প্রদেশিকতার কথা নয়, justice আমরাচাচ্ছি সরকারের কাছে। আর একটা কথা বলব Jute Corporation of India সম্বন্ধ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই Jute Corporation of India প্রচুর লোক নেওয়া হয়েছে। তার পদ্ধতি হচ্ছে বদ্ধে, মালোজ থেকে deputation এথানে লোক পাঠান হয়েছে,কিন্তু এথানকার লোক নেওয়া হয় নি। এই কথা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি। আমি নিয় দামোদর এলাকার লোক। এই নিয় দামোদর কাটা স্তরু হয়েছে। এরজন্ত আমাদের দামোদরের আশেপাশের বহু ক্লয়কের জমি যা recorded land সেই recorded land বহুত্র কল্যাণের ক্ষেত্রে নেওয়া হবে ঠিক, কিন্ধু আমি একথা বলব বিভাগীয় মিষ্কিমহাশয়কে যে তাদের যেন উপযুক্ত Compensation দেওয়। হয়। আমি মনে করি চৌরঙ্গী এলাকা ছাড়া বোধ হয় বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামই সম্পূর্ণরূপে অক্তরত। আমাদের একদিকে দামোদর, অক্তদিকে রূপনারায়ণ। এর মাক্থানে যদি একটা industry করতে পারি তাহলে অনেক কল্যাণ করতে পারব। ফুলেশ্বরের আর কোন industry নেই। কিছু একটা যদি industry করতে পারি— তাহলে পর অনেক স্ক্যোগ আছে। এর পাশেই বয়ে-মাদ্রাজ রোড রুষেছে। আমি তাই আবেদন করছি বাগনানের কাছাকাছি যেন একটা industry কর। হয-অর্থাৎ দামোদর ও রূপনারায়ণের সংযোগন্তলে। গ্রামাঞ্চলে যদি industry না করতে পারি তাহলে বেকার যুবকরা যারা বহু আশা-আকাজ্ঞা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের

সেই আশা-আকাজ্ঞাকে, স্থাকে আমরা সফল করতে পারব না এবং আমারাও তারজ্ঞা ব্যর্থ হব। জয়হিন্দ।

শীতাহিন্দ মিশ্রে: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আপনার মাধ্যমে আমি কয়েকটা কথা রাথতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছাবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছি। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে সমাজতন্ত্র করার উল্লেখ দেখতে পাই নি। আমাদের এই দবিদ্র রাজ্যে কোন দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি তৈরী করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছাব সে সহক্ষে একটা স্ক্রুপ্ত ঘোষণা চাই। বিশেষ করে রাজ্যপালের ভাষণে এটা প্রত্যাশা করা অক্যায় হবে না। আমি আগেই বলেছি একটা শক্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরী করে এগুতে গেলে আমাদেব কথা অনেক কম হবে। কাজ হবে বেশী। এখন যে নৃতন চেতনার উল্লেখ ঘটেছে, যে নৃতন অর্থনৈতিক পথ সাধারণ মান্যযের মনে হয়েছে আজ থেকে তার স্ক্রহু হওয়া দরকার।

## [ 6-50—7-00 p.m. ]

আর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছতে গেলে যে অসাম্য, অক্সার এবং অবিচারগুলো এতদিন চলে এসেছে তার প্রতিবিধান হওয়া দরকার, তার প্রতিকার হওয়। বাস্থনীর। আমি সংক্ষেপে অল ক্ষায় উদাহরণ তলে ধ্রতে চাইছি। সেটা হলো এই যে জেলাগুলোর ক্ষেত্রে যেভাবে বংটন করা হয় ক্লমি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গত ২৫ বছর ধ্রে এক একটা জেলা তার ক্লায়সগত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার ক্লাবলি। ১৯২১ সালের বিপ্লবী মেদিনীপুর, ১৯৩২ সালের আইন অমাক আন্দেলনের মেদিনীপুর, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের মেদিনীপুর, স্বাধীনতার আন্দোলনের পুরোধা মেদিনীপুর, বাংলাব হলদিয়া মেদিনীপুর, তায জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের বেনা অথচ সেই বিরাট জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপর্যন্ত। তার শিল্প নেই, ক্লবি ব্যবহা অহনত, অথচ আমরা সমাজতল্পের পথে চলেছি। রান্তাঘাটের কেনে এই মেদিনীপুর জেলা ভীষণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। আমি যতনুর জানি যথন সারাদেশে রাস্তাঘাটের ১: ২৬ বেশা থাকে তথন পশ্চিমবঙ্গের এই রুহতন জেলার স্থান স্ব্রিম। তারপর শিল্পের ক্লেতে হলদিয়া নিয়ে এই জেলা তার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অধ্শিক্ষিত বেকার, ষ্ট্র ডেন্ট এগাও নন-ই, ডেন্ট ইউথ, পেজেন্ট ইউথ—তাদের মধ্যে যে স্বপ্ন গড়ে উঠে ছেল তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। আজকে হলদিয়া নিয়ে সে স্বপ্ন সার্থক হবে কি না সাধারণ মান্তবের মনে একটা হতাশা গড়ে উঠছে। এটা অস্বীকার করতে পারছি না। ক্বয়ির উন্নতির জন্ত কাঁসাই থেকে যে জল পাই তা অত্যন্ত ইনসাফিসিয়েন্ট, অত্যন্ত নগণ্য। আজকে ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে এবং গ্রাম বৈক্যতি-করণের স্বপ্ন কথা বলা হচ্ছে। ক্রষির উন্নতিব কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে কি অসাম্য এবং অবিচার করা হয়েছে পশ্চিমবাংলার এই জেলাটির প্রতি। যেখানে ভগলীতে ছিল ১৬৫টা. ২৪-পরগণায় ১৭৫টার বেণী ডিব টিউবওরেশ ছিল, যেখানে বর্ধনানে প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও ১৫০টার বেশী, মূর্শিদাবাদে ২৫০টার বেশী, নদীরায় ৪৬৫ সেখানে মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের দিতীয় বৃহত্তর জেলা মাত্র ৯৮টি ডিপ টিউবওয়েল পেয়েছে। এই অসাম্য চলবে আরু সমাজতন্ত্রের কথা বলা হবে কখনই হতে পারে না। আমি আগেও বলেছি এই অসাম্য, অবিচার নর সমাজতত্ত্বের পথে যদি আমাদের সরকার চলতেই চান তবে কি শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলা যে-কোন জেলা থেকে পিছিল্লে দল্ল। করে দেখুন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশন্ত্র, আমি কোন রিজিওন্যাল আউটলুক নিরে বলছি না। কোন জেলায় অবিচার হলে সে বিষয়ে

বলবার অধিকার নিশ্চয় আছে। এই অসাম্য চলবে আর সমাজতক্ষের বথা বলা হবে এ হতে পারে না। তাই বিচার দাবী করবো। জনসংখ্যা অনুসারে তার মানুষের জক্ত এবং সেইমত ব্যবস্থা দাবী করবো। আমি আগেও বলেছি এখনই বলছি আজ কম কথা বলা এবং বেশী কাজ ক্ষার সময়। তাই এই কটি কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ঞ্জিবানীপ্রসাদ সিংক বায়: মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশ্ব, আমি রাজাপালেব ভাষণকে স্বাগত জানাই তবে আমি এই প্রদঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে চাই। আমি প্রথমতঃ বলতে চাচ্চি যে আজকে যে কথাই আমরা বলি না কেন যে প্রতিশ্রুতি অগমবা দিই তাকে কার্যক্রী করতে গেলে তাদের মাধামে আমরা কার্যকরী করব সেটার যদি প্ৰিবৃত্ন না ক্ৰতে পারি তাহলে আমার মনে হয় এই পাঁচ বছরে আমরা আলোচনা ক্রেই আমাদের কাজ শেষ করতে হরে। আমি যে কথা বলতে চাচ্চি প্রশাসনের কথা। আজকে যাদ পশ্চিমবাংলার কোন সমস্তা থাকে সেটা প্রশাসনের সমস্তা। আমি ত'একটি উদাহরণ দেব, বিস্তারিত আলোচনা করার সময় আমার নেই। আমার কাছে তালিকা আছে। ইতিপূর্বে মাননীয় সদস্য অজিত বন্দোপাধার মহাশ্র ইরিগেসন ডিপার্টমেন্টের এক জনের নাম করেছেন, তিনি বিটায়ার করেছেন কিন্তু এথন্ড বহাল তবিয়তে কাজ করছেন। আমার কাছে শত শত তালিকা আছে নতন যারা কর্মে ইচ্ছক তাদের পথ আসলে নেপোটিজম কেভারিটিজিমের মধ্যে দিরে আমাদের এই প্রশাসন যন্ত্রকে শেষ করে দিছে। আমি বলতে চাই সেচ বিভাগে এথনও বিউ।য়ার্ড লোকদের বিভিন্ন কাজে নিযক্ত করা হচ্ছে। সেচ বিভাগের একজন উধর্বতন সরকারী ভামলা ছিলেন যিনি পশ্চিমবাংলার জলনিকাশী সমস্তা, সেচের সমস্তা সম্বন্ধে কিছুই করেন নি। আমি এই সম্বন্ধে এখন বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছিন।। আমি প্রশাসনের দিক থেকে আপনার মাধ্যমে একটা নিবেদন করতে চাই যে আমি হুগলী জেলার একলন অফিসারের কথা জানি যিনি এখন রাইটাস বিল্ডিংসে আশ্রয় পেয়েছেন তার দৌলতে বেসিক স্থল বোর্ড ঠিক আমাদের সরকার তৈরী হবার কয়েক দিন আগে ৩২ জনকে জুরাল প্রাইমারী এ৬কেসন এটিড-এ কাজ দেওয়া হয়েছে, দেখানে গ্রামীন যেসব শিক্ষিত সূবক আছে তাদের চাকরা পাওয়ার যারা হকদার কিন্ত গ্রামের ছেলেদের বঞ্চিত করে শহরের থেকে এই সব ছেলেদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করে তাদের নেওয়া হয়েছে, এই রকম ব্যক্তি হোম ডিপার্টমেন্টে এসে হাজির হয়েছেন। হোম সেকেটারীর কাছাকাছি এখন তিনি আছেন। বিষয়ে নিবেদন করে এথানে আমি শেষ করবো। আজকে কি ধরনের ঘুণ ধরেছে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে। শুধু হুগলী জেলার কথা বলতে পারি সারা পশ্চিমবাংলার অবহাও ভয়াবহ। বিধানসভা বসবার আগে আমি বিভিন্ন সরকারী অফিনে যাচ্ছি, দশটা থেকে এগারটার মধ্যে শতকর। ১০।১৫ জনও অফিসে হাজির হয় না। এমন কি সেই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত যিনি কর্মচারী তাঁরও একই অবস্তা। এই রকম ঘটনা ঘটতে দেওয়া চলতে পারে না। অন্ত কথা বলব না, চুনাঁতি ঘুষ, ইত্যাদি তো আছেই। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা এখানে হয়েছে, আনি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। বাজ্যপালের ভাষণের উপর আর একটি ঞ্চিনিমের প্রতি আমি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্চি সেটা হচ্ছে আজকে গ্রামে স্থানীয় প্রশাসন,স্বায়র-শাসন পঞ্চায়েত রাজকে ভিত্তি করেই রয়েছে। সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ১৯৬৭ দাল থেকে একরকম বিকল করে রেথে দেওয়া হরেছে। এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা না থাকার জন্ত পশ্চিমবাংলার গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজগুলি স্মামলাদের হাতে কানাগলিতে মাথা খুঁড়ে মরছে তার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে বাচ্ছি না। স্মামি

বলতে চাচ্ছি পঞ্চারেৎ বিভাগ আইনের আমূল সংস্কার করে সমষ্টি উন্নয়নের সঙ্গে তার সংযোগ করে পঞ্চারেতী রাজকে হপ্পতিষ্ঠিত করা দরকার। তা না হলে গ্রামের উন্নয়নের কথা যতই বলি না কেন গত পাঁচ বছরে যা হয়ে আসছে তারাই পুনরার্তি হবে, গ্রামের মানুষ স্থানীয় উন্নয়ন কাজের স্থানাগ পাবেন।

### [ 7-00—7-10 p.m. ]

আমার এই প্রসঙ্গে একটা স্থীম আছে সেটা আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই। সেটা হছে আজকে এই প্রশাসনিক অবস্থা যে হারে চলছে তাতে প্রত্যেক জেলায় নির্বাচিত বিধানসভার প্রতিনিধি নিয়ে তদারকি দল করা উচিত। সেই স্থযোগ যদি তাঁরা না পার তাহলে আমাদের সরকার আশ্বিয় হয়ে উঠবে এই কথা বলতে বাধ্য হছি। পরিশেষে আর একটি কথা বলেই শেষ করছি। সি এম ডি এর ঘারা বৃহত্তর কলকাতার উন্নতি হোক আমবা চাই। পশ্চিমবাংলায় কলকাতার ৮০ লক্ষ লোকের বাস, এই বৃহত্তর কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করবো এই নি এম ডি এর মধ্যেও গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু অংশ আছে। আমরা দেখছি যে মিউনিসিগ্যানিটিগুলির মধ্যে দিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকা থরচ করা হছে। যায় কোথায় জানি না। ইতিপুবে এ নিয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে, গুনলাম মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের বেতন দিতেই বেশার ভাগ বায় হয়ে যায়। আমার বক্তব্য হছে গ্রামাঞ্চল যেগুলি সি এম ডি এর মধ্যে আছে সেগুলিও যেন মিউনিসিপ্যালিটির মত টাকা পায় এখানেও যেন এর উন্নতিমূলক কার্যস্থচীতে স্থানভাবে টাকা পায় এই বঙ্ব্যের দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্তবাদ জানাছি।

শীসভোষকুমার মণ্ডল: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে স্থাগত জানিয়ে আমি হু'একটি বক্তব্য রাখবে চাই। তিনি যে সমন্ত সমস্তা ছিল সেই সমন্ত সমস্তার কিছু কিছু সমাধান হয়েছে, সব যে সমাধান হয়নি, সেটা নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং যে সমস্যাগুলি আছে সেই সমস্যাগুলির গুরু দায়িত্ব আমাদের নৃতন মন্ত্রিসভার উপর ক্রন্ত করেছেন, তারা যে করবে সেটা তিনি বলেছেন। আমি ওনলাম এখানে শিল্প ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জারগায় অনেক উন্নতির কথা বলা হরেছে। যে সমস্ত জায়গায় আরো বিভিন্ন সমস্তা আছে সেই সমস্তা সমাধানের কথাও বলা হয়েছে কিছু সেথানে যে আসল সমস্তা (मरे ममयारक (वशीकरत कुरल धता ध्यनि वरल मरन कर्त्राष्ट्र। (महो इल वाल्लारम्भ कृषि श्रधान प्रक्रम, সেখানে যদি ক্লথকদের উন্নতি না হয় তাহলে আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশের উন্নতি হবে না। কারণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর এই যে ক্যা ব্যবস্থা সেটা অনেকথানি চাপ সৃষ্টি করে। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলার অধিকাংশ ক্লমক তারা অত্যন্ত গরীব, অত্যন্ত গুরুবস্থার মধ্যে বাস করে। **(मथमा**भ श्राप्त विद्यारक वावस भोष्ठ होन् करा हत। किन्न श्राप्त यथन याता. (मथता कि. হয়ত একটা গ্রামে হ'শত ঘর আছে তার মধ্যে মাত্র পাচটি ঘরে আলো জলছে, বাকীগুলিতে আলো জলছে না। গ্রামে প্রাথমিক স্কুল আছে এবং চার পাচটি গ্রাম নিয়ে একটি হাই স্কুল তৈরী করা হয়েছে, সেথানে কি দেথি, সুলে ছাত্র নেই। তাদের অভাব অনটন আছে। স্কুলে পাঠাবার मछ তাদের অবস্থা নেই, পরস্ক স্থলের বেতন দেবে তার সন্ধৃতি নেই।

যে সমস্ত কৃষক আছে অর্থাৎ যে সমস্ত নিয় মধ্যবিত্ত লোক ক্ষেতে থামারে কাজ করে তাদের উন্ধৃতির দিকে আমাদের বর্তমান সরকার বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন। এথানে দেখা যায় গ্রামে সব বকম ব্যবস্থাই হয়েছে, হেল্থ সেন্টার আছে কিন্তু সেথানে ঔষধ নাই। বোধ হয় তলে তলে পাচার হয়ে বাছে। রক উন্নয়ন সংস্থা আছে, কিন্তু সেথানে কোন কাজই হছে না। রকে কোন উন্নয়ন-

বুলক কাজ হচ্ছে না। অথচ সমস্ত কিছুই বর্ত্তমান আছে, এটাই গ্রামে গিয়ে দেপতে পাছি। এদের কথা কেউ বলে না, গ্রামের অসংখা দরিদ্র দাস্থ্য, ভূমিহীন দাস্থ্য যারা, তাদের জক্ত চিন্তা করতে হবে। যারা আমাদের খাওয়াছে পরাছে, তাদের জক্ত কি হল ? আজকে শিল্পে উৎপাদন হছে, বিদ্যুতের আলো জলছে, সমস্ত রকম উন্নতি দেখা গেলেও যারা আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে, সেই সমস্ত গ্রামের লোক যদি কোন দিন বিদ্যোহ করে বসে তাহলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বসে পতবে। সেজক্ত আমি আবেদন জানাই যে এই যে ক্ষককুল ক্ষেত মজুর এদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তবা। ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, একটা জিনিম—আমার এলাকা ২৪-পরগণার স্থানরবন অঞ্চল। সেটা অন্তল্পত এলাকা হলেও সেটাকে অক্সত্ত বলে বোষণা করা হয় নি। আমি দেখতে পাছিছ পশ্চিমবাংলার অক্যান্ত উন্নত জেলার সঙ্গে ২৪-পরগণা এবং হাওড়া জেলাকেও উন্নত পর্যায়ে কেলা হয়েছে। তাই আমি এখানে ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মারছৎ সরকারের কাছে আবেদন ভানাই যে ২৪-পরগণার কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলকে অন্তরত বলে ঘোষণা করা হাবি যে ২৪-পরগণার কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলকে অন্তরত বলে ঘোষণা করা হোক।

শ্রী গানস্থল আলম খানঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য রাথছি। মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণে ভীষণ বন্তায় যে দেশ ক্তিগ্রন্ত হয়েছে সেটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে কিন্তু তার নিরসনের জন্ত কোন বাবস্থা নেওয়া হয়নি। মেদিনীপুর জেলার এগরায় উপসূপরি বন্তায় অত্যন্ত অম্প্রিক্ট অবস্থায় পড়েছে, এ সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এই বন্তা উঙ্জর পরিস্থিতিতেও বন্যা নিরসনের কোন উপায় নির্ধারণ করেন নি। সেথানে মান্ত্য মৃত্যুর সপে পাঞ্জা লড়ছে। প্রমের বিনিময়ে বা অর্থের বিনিময়ে সেথানে থাবার জন্য তুটো গম বা চাল পাছে না। সেথানে আণব্যবস্থায় রাস্তার কাজও কিছু হয় নি। এটা অত্যন্ত হঃথ এবং লক্ষার কথা যে লোক আজ মরণের পথে চলেছে এগিয়ে। আজকে কাঁথি মহকুমার জন্ত এক লক্ষ কুড়ি হাজারের মত টাকা থাকলেও সেথানে গম বা কোন থাত দেওয়া হছে না এবং টেট রিলিফের ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে চালু হয় নি। কোন কোন জায়গায় সামান্য চালু হয়েছে।

তারপরের কথা হচ্ছে—আমাদের ওখানে রাস্তাঘাটের অত্যন্ত ত্রবস্থা। এত অস্ক্রবিধা যে দেখানে কোন জান্ধগায় কোন গোলমাল হলেও প্রশাসন যন্ত্র ঠিক্মত কাজ করতে পারে না।

# [7-10—7-20 p.m,]

এপ্রার জনসাধারণ অনেকেই পীচের রাস্তা থেকে ২২।২৫ কিলোমিটার ইাটতে হয়। ত্রাপের ব্যবহা রয়েছে কিন্তু যে সমস্য মডিফাইড রেশন বা জিনিস গিয়ে সেথানে পৌছায় এবং সরকার তারজনা যে ভাড়া দেন তাতে ওথানকার ডিলারদের হয় না। সেইজন্য তারা জনসাধারণের উপর কালোবাজারী ক'রে, লেভি ক'রে এটা আদায় করে এবং জনসাধারণ এগুলি না দিলে এম আর-এর জিনিস গিয়ে পৌছায়না। অত্যন্ত স্থের থবর বে হলদিয়াতে এমপ্রয়মেণ্ট একচেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রয়েছে তাদের সেথানে যাতায়াতের ব্যবহা না থাকার ফলে তারা সেথানকার থবর রাথতে পারে না। সেথানে যাওয়া অত্যন্ত ব্যায়বহল, কাজেই বেকারদের সেথানে নাম রেজিন্ত্রী করার ব্যবহা হছেে না। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করছি কাথীতে এমপ্রয়মেণ্ট একচেঞ্জের একটা সাব-অফিস করা হোক। পাড়াগাঁয়ে থবরের কাগজের স্থবিধা না থাকার ফলে সব সময় থবররাথবরও পাওয়া যায় না। কাজেই আমি প্রস্তাব করছি বি, ডি, ও-র মাধ্যমে বা বে-সমস্ত জনসংযোগকারী অফিস আছে তাদের মাধ্যমে কেথায় কত বেকার রয়েছে

তার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে আথা দিয়েছেন এবং আমরাও অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে প্রহর গণনা করছি। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সত্যিকারের বেকার সমস্থার সমাধান হবে কিনা সেকথা আমরা আজও পর্যন্ত ব্রুতে পারছি না এবং কিভাবে এই বেকার যুবকদের চাকুরী দেওয়া হবে সেটাও বুঝতে পারছি না। আমরা একটা জিনিস উপলব্ধি করছি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোলকাতা বা শহরাঞ্চল থেকে চাকুরীর ফিরিন্তি চলে যাছে। আমাদের পাড়াগাঁথের ছেলেরা কিন্তু চাকুরী পাছেনা। সেইজন্য আমি বলছি জেলাওয়ারী চাকুরীর এ্যালটমেন্ট থাকা দরকার। এই চাকুরী মেরিট অনুসারে হবে এবং চাকুরীর যে ভাগ থাকবে সেখানে যদি কেউ কম্পিটিসনে না পারে তাহলে তার হবে না। যাহোক, আমার শেষ বক্তব্য হছে চাকুরীর ক্ষেত্রে ডিম্নীক্টওয়াইজ কোটা থাকা উচিত।

**এ স্থাংশুশেখর তেও**য়ারী : মাননীয় ডেপুটি স্পৌকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি রাজাপালের ভাষণকে স্থাগত জানাছি। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাছি বে, রাজাপালের ভাষণে বাক্তা জেলার উন্নতির ব্যাপারে কোন স্থান নেই। বাক্তা ভেলা অতাৰ অফনত জেলা এবং ছঃখপীডিত, বন্যাকবলিত জেলা। কাজেই আনি এই জেলাব স্বাভাবিক উন্নতির জন্য আপনার মধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে অহুরোধ জানাচ্ছি। বাকুড়া জেলার সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার বক্তবা হচ্ছে দামোদর নদী থেকে যদি লিফ ট ইরিগেসন করা যায় তাহলে বহু জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া জোড়োবাধ যদি কার্গে পরিণত করা যায় তাহলেও সেচের বাবস্থা হয়। বাঁকুড়া জেলায় যেমন থরা থাকে তেমনি আবার দামোদর নদীর মাধ্যমে কয়েকটি সঞ্চল জলে প্রাবিত হয়। এক ফোটা জলের জনা বাক্ডা জেলায় হাহাকার ওঠে এবং ট্রাকে করে যেথানে পানীয় জল সরবরাহ করতে হয় দেখানে আবার ওই একই সময় দেখি ক্যেকটি অঞ্চল জল প্রাবিত হয়। দেইজন্ম বন্যনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি **দষ্টি আকর্ষণ করবো। বাঁকুড়া** জেলা তুর্গাপুরের কাছাকাছি জেলা এবং আমি যে সঞ্চল থেকে ছুর্গাপুরের বেকার যুবকদের চাকরীর স্থাযোগের জন্য চেটা করে থাকি। কিন্তু আমি সব সময় হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি। বাঁকুড়া জেলার ছেলেদের চাকরী ওর্গাপুরে হয় না। সেখানে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ রয়েছে তুর্গাপুরে বেকার যুবকদের চাকরীর জন্য, নাম রেজিন্টা করার জন্য এবং গরীব যুবকদের সেথানে নাম রেজিষ্টি করার জন্য হয়রানি হতে হয়, তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মিষ্ক্রিমণ্ডলীর কাছে অমুরোধ করবো যাতে তুর্গাপুরের এমগ্রমেন্ট একাচেঞ্জের একটা শাখা যেন এই বড়জোড়াতে করা হয় এবং বাকুড়া জেলার বেকার যুবকদের চাকরী এবং নাম রেজিস্ট্রীকরণের জন্য স্থযোগ স্থবিধা দেওয়া হয়। আমরা ছুর্গাপুর থেকে হিংসার রাজনীতি, খুনোখুনি রাজনীতি মার্কসবাদী ক্য়ানিষ্ট পার্টির গুণ্ডামির রাজনীতি। যে বাঁকুড়া জেলা পূর্বে শান্তিপ্রিয় জেলা ছিল সেই জেলা হুগাপুরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে, তাই আমি আপনার কাছে অহুরোধ করবো এই বাকুড়া জেলার সাবিক উন্নতি জন্য সেচের ব্যবস্থা, বেকারত্ব ছরীকরণের জন্য বাকুড়া জেলার এবং উত্তর বাঁকুড়ায় শিল্পের ব্যবস্থা এবং বুহুৎ শিল্পের ব্যবস্থা করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে অন্মরোধ জানাবো। পশ্চিমবাংলায় স্কুটার কার্থানা হবার যে সন্তাবনা আছে, তা বাঁকুড়া জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং বড়জোড়া থানাতে যাতে স্কুটার কার্থানা স্থাপন করা যায় তার জন্য যথেই জমি বা ব-মেটিরিয়াল্স বা রিসোর্সে স আছে সেই সমস্ত দিক দিয়ে যাতে বড়জোড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তারজন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীকে অন্নুরোধ জ্ঞানাবো। বাঁকুড়া জেলার উত্তর বাঁকুড়ায় একটা মহাবিভালয় স্থাপনের জন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট অহরোধ জানাবো। বাকুড়া জেলায় রান্ডাঘাট এবং চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত

ইাসপাতাল আছে, তা অন্যান্য জেলার তুলনায় অতি নগণ্য, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমণ্ডলীর লাছে অন্নরোধ জানাবো বাতো বাঁকুড়া জেলায় চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয় এবং রাস্তাঘাট যোগাবোগের জন্য করতে পারা যায়—বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট করার জন্য আপনার নিকট অন্নরোধ জানাবো। অবশেষে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্রবা শেষ করছি। জয়হিন্দ।

শ্রীগৌরচন্দ্র লোহার: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধয়রাদস্টক প্রস্তাব এদেছে, তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। এই ভাষণের মধ্যে যে আশার আলোরছে, এর ভেতরে যে কর্মস্থানী রয়েছে, এর যদি ষ্ণায়থ রূপায়ণ হয় তাহলে সত্যই সোনার বাংলায় পরিণত হবে। আমি একটা হস্থ জেলা বাকুড়া জেলার দক্ষিণাংশে এক তপশিলী কেন্দ্র ইন্পপুর, একে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। এই এলাকায় অধিকাংশই তপশীল সম্প্রাদায়ভুক্ত এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস বধ্মান জেলায় গিয়ে কাজ খুজতে হয়, আমি আপনার মাধ্যমে জনোবো যাতে ঐ জেলায় সাবিক উন্নতি সাধন হয়। এখানে, কান শিল্প নেই, বিহ্যতের ব্যবস্থা নেই, জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই, ইন্দপুরের এক মাইল ছরের মধ্যে একটা প্রকল্প আছে কংসাবতী প্রকল্প।

### [ 7-20-7-30 p.m. ]

কিন্ত ছংথের বিষয় এই প্রকল্প হতে আমাদের এই ইন্দপুর এলাকা এক ফোঁটাও জল পায় না। ১৯৬৯ সালে যুক্তফুঁট সরকারের মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজি মহাশয় আমাদের এলাকায় গিয়েছিলেন এবং প্রায়ই তিনি যেখানে যেতেন। তিনি গিথে ঘোষণা করে এসেছিলেন ঐ এলাকায় ই দপুর মেন ক্যানেলের উপর কতকগুলি lift irrigation-এর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমি রাইটার্স বিক্তিংসে গিয়ে থবর নিয়ে জানতে পেলাম সে রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

তারপর আমাদের ওথানকার মন্তবড় ছঃখ-ছুদশা হলে। রাতার। ই দপুর হতে মানবাজার রোড অত্যন্ত পুরানো রাতা। ই দপুর বেলুড় রোড দেটাও গুব পুরানো রাতা-১৯৬৯ সালে PWD মাধ্যমে সেই রাত্টার সংস্কার করা হবে, পীচ রোড করা হবে বলে শুনেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয় ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য্ন, আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যেন এই ছঃস্থ এলাকার যাতায়াতের শিহ্বিধার জন্ত এই ছ্টো পুরানো রাভা অবিলম্বে সংস্কার করার ব্যবস্থা হয়।

তারপর আমাদের চিকিৎসার কোন সুব্যবহা ওপানে নাই। আমার কেন্দ্রে বে প্রাইমারী হেলগ সেন্টার আছে, সেথানে হ'জন ডাক্তার আছে সত্য, কিন্তু কোনরকম ঔষধ নাই, কেবলমাত্র আালকালি মিকচার ছাড়া। রোগীদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনি চিকিৎসার জক্ত বিভিন্ন রকম ওষ্ধ বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। এই হঃস্থ এলাকার অধিবাসীদের যদি চিকিৎসার স্ববন্দোবন্ত না হয়, তাহলে স্থার, আপনি ব্রুতে পারছেন এই অনগ্রসর এলাকা বাঁকুড়া জেলার একটা অবহেলিত এলাকা হঁদপুর, সেথানকার দরিদ্র অধিবাসীরা কিভাবে বসবাস করতে পারে। ইটো Subsidiary Health সেন্টার Sanction হয়েছে। একটার নির্মাণ কার্য গত ১৯৭০ সালে শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু অভাবধি সেথানে কোন ডাক্তার দেওয়ার ব্যবহা হয় নাই। এর কারণ কি? আর একটা Subsidiary হলেও সেন্টারের নির্মাণ কার্য এথনো আরম্ভ হয় নাই।

আমরা শুনি পদ্ধী অঞ্চলে ডাক্তাররা নাকি যেতে চাইছেন না। তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই ডাক্তাররা কেন পল্লীঅঞ্চলে যেতে চাছেন না? কেন তাদের ডাক্তারী পড়ার Chance দেওয়া হয়েছে? তারা নিশ্চয়ই পল্লীঅঞ্চলের ছেলে নয়, সহরাঞ্চলের ছেলে। তাই আমি দাবী রাখবাে পল্লীঅঞ্চলের বেশীর ভাগ ছেলে যাতে MBBS পড়ার স্থ্যোগ পায়, তার ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। আমি সময় ভাবে আর বিস্তারিতভাবে কিছু বলতে এখন চাচ্ছি না। শুধু আমি কত্রকণ্ডলি দাবী সরকারের কাছে রেখে আমার বক্তব্য শেষ ক্রবাে।

আমাদের বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের গরীব শিক্ষকর। যাতে সহজে বি, টি প্ডবার সুযোগ আয়, তারজক ওথানে একটা বি টি কলেজ স্থাপনের দাবী জানাছি। কংসাবতীর একটা গভীর ক্যানেল—আমাদের ই দপুরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। সেথানে যাতে Lift irrigatihn এর ব্যবস্থা হয় তারজক্য সরকারকে আমি অক্যরোধ করছি। আর বিভাং সরবরাহ যেন অবিলম্থে আমাদের ওথানে যায় সে দাবীও আমি এখানে রাথছি। ওখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান পুলে যেন বেকার সমস্থার সমাধান করা হয়। আর TR-এর কাজ যেন ওখানে ছয় মাস হয় তাহলে দরিদ্র মাম্যুদ্বে ছ'মাসের জক্য বাইবে গিয়ে কাজ করতে হবে না। এজক্য আমি সনিব্দ্ধ অক্যরোধ মন্ত্রমান্ত্রক করছি।

তারপর আমাদের ওথানকার একটি ছ্নিতির কথা এখানে উল্লেখ নাকরে পারছি না। সেটা হলো পুলিসের ঘুষ নিবার ছ্নীতি। পুলিশ একদল ঘুষ থেয়ে অন্ত দলের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মামলা দের। আবার বিরোধীপক্ষকে কোটে পাঠিয়ে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় মামলা আনে। পুলিশ ছ-পক্ষ থেকেই এই সম্পর্কে ঘুষ আদায় করে। এইভাবে ঘুষ যাতে পুলিশ না আদায় করতে পারে তার জন্ত সংশ্লিপ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে আপনার নাধ্যমে অন্তর্গধ জানাই। সবশেষে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্তবাদ স্টক প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন ও অভিনন্দন আনিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কর্তি।

**্রীইন্সজিৎ মজুমদার:** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ রেখেছেন এবং তার প্রতি যে ধরুবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাছি এবং ধরুবাদ জানিষে আমি ছ-একটি কথা বলছি, মাননীয় রাজ্যপাল শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যারা ভিত সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তাই আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে আমাদের যার! প্রাথমিক শিক্ষক আছেন তারা সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাইতেও কম মাইনে পান। তাই আমি সংশ্লিই মজিমিহাশায়কে অঞ্রোধ জানাচ্ছি যে তিনি যেন এই ব্যাপারে একটু দৃষ্টী দেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে, ১৯৫২ সাল থেকে যে নির্বাচন হচ্ছে, এর আগে কথনও আমাদের বাস্তহারারা আমার মনে হয় কংগ্রেসের প্রতি এত সমর্থন জানাতে আসে নি। এইবার আসার কারণ হচ্ছে আমাদের মহান নেত্রী ইন্দির! গান্ধী তাদের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন এবং বিশেষ করে আমরা দেখেছি ফে আমাদের মহান নেত্রীর যা কথা সেই কাজ এবং তারাও সেই দেখেই কংগ্রেসকে পুরোপুরি সমর্থন করেছে। আমি তাই তালের প্রতি দৃটি দেবার জ্ঞ আমাদের মন্ত্রিমহাশয়কে অহরোধ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেথান থেকে নির্বা-চিত হয়েছি সেটা এই হাউস থেকে মাত্র ৫।৬ মাইল হুরে অবস্থিত, কিল্ক সেই অঞ্চলে গেলে আপনি 🔊 বুঝতেই পারবেন না যে আপনি রাজ্ধানীর এত কাছে আছেন, এটা হচ্ছে বেহালা। এই বেহালা বাংলাদেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় মিউনিসিপালিটি কিছু স্বচেয়ে অবহেলিত। বেহালা মিউনিসি-

পালিটির লোক সংখ্যা হচ্ছে ৮ লক্ষ কিন্তু সেথানে একটা হাসপাতালও আজ পর্যন্ত হয়নি। আমাদের যদি কোন রোগী আসে তাহলে তাকে পাঠাতে হয় ভাংগর হাসপাতালে না হয় পি, জি, হাসপাতালে। আর একটা হাসপাতাল তৈরী নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু তার কাজ এত ধীরভাবে চলেছে যে আমাদের আরও ছটো নির্বাচন করতে হবে এ হাসপাতালে রোগী পাঠাতে গেলে। তাই আপনার মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রিমহাশয়কে অন্ধরাধ করব এ হাসপাতালটার কাজ তাড়াতাছি আরম্ভ করার জন্ম। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি।

**জীগানেশ হাটট** : মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধরুবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে উঠে কয়েকটি কথা বলব, প্রথমেই আমি ছ-একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। রাজাপালের ভাষণে সেচের ক্ষেত্রে যে গভীর এবং অগভীর নলকপের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব এর কথা বলা হয়েছে, সেই সব বিপ্লবকে কার্যকরী করতে হলে জল নিকাশের স্কুষ্ঠ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। বহুণ প্রতিরোধের জন্ম নিম দামোদর পরিকপ্রনায় আমাদের থানা এলাকায় যে ভাবে থাল থনন করা হয়েছে তাতে বক্যা প্রতিরোধ করা তো দরের কথা এই এলাকায় এমন কি আরও কিছ এলাকায় জল্পাবন হবে। গত তিন বছর পর পর আমাদের এ**লাকায়** বক্সা হয়েছে, এবং এই বন্সার ফলে চাষীকলের অবস্থা অতান্ত শোচনীয়। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে থাজনা দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্ম তাদের যাতে থাজনা মকুব করা হয় তারজন্ম আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জ্বপীপাডা থানা এলাকায় বহু তাঁত শিল্পী আছে এবং সারা পশ্চিমবাংলাতেও আরও অনেক তন্তুবায় শিল্পী আছেন যাদের একমাত্র জীবিকা হোল তাঁত বোনা। এদের মূলধন কিছু নেই জমি জায়গাও কিছু নেই। ধনী জোতদার মূনাফা-পোর ব্যবসায়ীরা তাদের শোষণ করে। ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত গ্রীব মেহনতী মাঞ্চদের ফুড সরবরাহ করে এবং তারাই তাদের সেই বোনা কাপত কেনে। এবং একটি কাপড়ের জ**ন্ত** তারা মজুরী পায় মাত্র ৩ টাকা। অথচ সেই কাপড় বুনতে তাদের সময় লাগে সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা। তাই সরকার যদি সরকার থেকে ঋণ দেয় বা মতা সরবরাহ করে এবং সেখালে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেই কাপড় কেনার ব্যবস্থা করেন তাহলে ঐ মেহনতী গরীব তম্কবায় শিল্পীরা ঐ ধনীদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। আমাদের এলাকাস মং শিল্পের বিশেষ ব্যবস্থা আছে এই মুং শিল্পের দিকে সরকারের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। আমি আশা করি সরকার এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন। রাজ্যপালের ভাষণে মুৎ শিল্পের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ''টিচার ও পিউপিল' যে সম্পর্ক আছে তাতে উদ্বিগ্ন হবার ষণ্ডের কারণ আছে।

### [ 7-30—7-40 p.m.]

আমি আশা করবো এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে যাতে শিক্ষা চাকুরীমুর্থী না হয়ে উৎপাদন মুখী হয়ে উঠে তার জন্ত আমাদের সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তা না হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে এসে দাঁড়াবে। আহুকে দেখতে পাওয়া যাছে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার কোন উন্নতি নাই। যদি তার মান উন্নত করতে হয় তাহলে আহুকে যেথানে ৪০ জন ছাত্রের জন্ত একটি করে শিক্ষক আছে সেথানে ২০ জন ছাত্রের জন্ত একটি করে শিক্ষক আছে সেথানে ২০ জন ছাত্রের জন্ত একটি করে শিক্ষক নেওরার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে শিক্ষার মান নিশ্বরই উন্নত হবে এবং এতে জনেক বেকার ছেলেদের চাকুরীও হবে এটা আমি আশা করি। আহুকে গ্রাম পঞ্চায়েতর অবস্থা জন্তান্ত শোচনীয়। এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ১০ বছর আগে নির্বাচিত হয়েছে। হয়তো অঞ্চল প্রধান রিজিগনেসন সাব্যিট করেছে কিংবা অধ্যক্ষ রেজিগনেসন সাব্যিট করেছে—সেথানে

কোনই ব্যবস্থা হয়নি এবং গ্রামের কাজও স্বষ্টু ভাবে করা যাছে না। আজকে অঞ্চল পঞ্চায়েতে নির্বাচন করা খ্বই প্রয়োজন। আজকে অঞ্চল পঞ্চায়েতে কর বাবদ যে টাকা আদায় হয় তাতে গ্রামের উন্নয়ন করা তো দ্রের কথা চৌকিদারদের বেতন হয় না। আজকে যদি সরকার এই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে বেশী টাকা অন্থদান দেওশ্বার ব্যবস্থা করেন তাহলে গ্রামে উন্নয়ন্দ্রক কাজ করা সম্ভব হবে। এই কথা বলে আমি রাজ্যপালের ভাষণকে স্থাগত জানিয়ে স্থামার বক্রবা শেষ কর্চি।

শ্রীবামদের সভ্য: মাননীয় উপাধাক মহাশয়, রাজাপালের ভাষণের উপর যে ধলবাদস্যুক প্রভাব এমেছে আমি তাকে আন্তরিকভাবে স্বর্থন গ্রানাই। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি হতাশ হয়েছি যে কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীসতারঞ্জন বাপুলী মহাশয় উল্লেখ করে গেছেন যে **স্বন্ধরবন এলাকার কথা। মাননী**য় রাজ্যপালের ভাষণে এই এলাকার কথা বিশেষ উল্লেখ না থাকার জন্ম আমার হতাশা বৃদ্ধি করেছে। আজকে স্থানরবনের লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নাত্র্যের অভাব অভিযোগের কণা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আজকে সেথানকার মানুষ অতান্ত দীনভাবে বসবাস করছে। তাদের পেটে অন্ন নাই। আজকে স্থানরবনে ধ'ন গত কয়েক বছর দেখা যাচে যে ঠিকমত উৎপাদন হচ্ছে না। স্থানরবনের বাধ-বাউগুারীগুলি হচ্ছে একমাত জীবন, সেই বাঁধ বাউণারীগুলি স্থরক্ষিত নয়। আজকে খাল খনন করার যথেই প্রয়োজন আছে, দুইস গেট **করার প্রয়োজন আছে কিন্তু** আমরা দেখেছি এই স্থন্দরবনে বিপুল সন্তাবনা রয়েছে। এই স্থন্দর-বনের বাঁধ-বাউগুারীগুলি যদি মেরামত করা যায়, থাল খনন করার ব্যবস্থা করা যায়, সুইস গেট-এর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমর। দেখবো যে এই স্থানরবনে আজকে ফলন বাছবে। তাছাড়া আরো অনেক সম্ভাবনা আছে.লবণ কার্থানা করা যায়, গুটকী মাসের কার্বার করা যায় এবং Cair Industry-র ব্যবস্থা করা যায়, এ ছাড়া আরো অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা যায়। আজকে প্রস্তাব করছি এই স্থানরবনের কাকদ্বীপে একটা হলদিরায় পরিপরক শিল্লায়নে পরিণত করলে স্থন্দরবনের মান্ত্রের উন্নতি করা যায়। স্থন্দরবনের কাকদীপ এলাকাথেকে আমি নিৰ্বাচিত হয়েছি। আমি দেখতে পাচ্ছি কাকদীপ কেন্দ্ৰ প্ৰায় ৭০ মাইল লখা কিন্তু সেখানে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই, পায়ে হেটে নিবাচনী প্রচার করতে হয় স্লন্ধরবনের অর্থনৈতিক উন্নয়ণ করবো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। কিন্তু আমি নির্বাচনের পর কি দেখেছি? নির্বাচনের ফল বেজতে না বেজতে, মন্ত্রিসভার শুপুথ অন্তর্চান শেষ ২তে না হতে আমি দেখছি ধান চালের দাম বাডছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাডছে, সারের দাম বাডছে, কেরোসিন তেল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। কংগ্রেসকে আজকে বিপুলভাবে জনগণ আশীর্বাদ করলো। এটাই কি সেই আশীবাদের ফলশ্রুতি। তাই আমি আপনার কাছে দাবী করছি স্থলরবনের লক্ষ লক্ষ মামুষের কথা বিশেষভাবে ভাবতে হবে, এবং তার উন্নয়নের বাবস্থা করতে হবে। আজকে কেল্রে যেমন পশ্চিমবন্ধ বিষয়ক দপ্তর খোলা হয়েছিলো এবং সেই দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছিলেন আমাদের মাননীয় মুধ্যমন্ত্রী তেমনি করে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে স্থানবর্তন বিষয়ক দপ্তর করা যায় এবং তার দায়-দায়িত্বের জন্ত একজন মন্ত্রী যদি নিযুক্ত করা যায় তাহলে ফুলরবনের এই সমস্ত অবহেলিত মান্নযের উপকার করা যাবে। স্থন্দরবনের ব্যাপক এলাকায় আমরা লক্ষ্য করছি যে যথেষ্ট হাসপাতালের অভাব রয়েছে। সাপের কামড়ে মাহুষ আজও মরছে। দেশ আজ ২৫ বছর हम श्राधीन हरवरह এथन । कि जामारा वह ममछ कथा ७नट हरत। এই ममछ प्रतिक्र, অবহেশিত মাস্ট্রের কথা আজ ভাবতে হবে। গ্রাম বাংলার দরিত্র মান্ত্র চায় তারা মোটা ভাত মোটা কাপড়, তারা গাড়ীবাড়ীর খোঁজধবর রাথে না তাদের কথা আজকে ভাবতে হবে। यদি

স্থানরবন এলাকার একটা দপ্তর খোলা যায় এবং তাব উন্নয়নের জন্ম যদি আমরা চিন্তা করে তাহলে বাস্তবিক উপকৃত হবে বলে মনে করি, আজকে এই বিধানসভায় থে প্রস্তাব এবং যে বক্তব্য রোখছি আশাকরি সেই প্রস্তাব ও বক্তব্য কার্যকরী হবে। বিধানসভায় প্রস্তাব এবং বক্তব্য রাথার পর যদি আমরা তার positive উত্তর না পাই, যদি তা বাস্তবে রূপায়িত না হয় তাহলে বিধানসভায় বক্তব্য রাথার স্থাবাগ পেয়ে আমরা নিজেকে ধক্ত মনে কর্ছি তা ব্যার্থতায় পর্যবস্তি হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণ উৎসাহব্যাঞ্জক এবং আশাব্যাঞ্জক তাতে আমার সন্দেহ নেই। আজকে তাঁব ভাষণকে ধক্তবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে তা আক্রিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি।

# **এীররীন্দ্রনাথ মুম্**ঃ

19721

মাননীয় উপাধ্যক মহাশয় এবং সমবেত সদক্ষবৃদ্দ, রাজ পাল যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে ত্বকটি কথার অর্থ স্প্টু হয়ে উঠে নি। আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়গুলি যে সংরক্ষিত অগ্রাধিকার পেত তা ভাষণে ভালভাবে উল্লেখ করা হয় নি। এজন্ত দেখা যাছেই হিসধ্যে জমিবটন ব্যবস্থায় যে অধিকার তারা পেয়ে আসছিল, তা আর পাছে না। সরকার বাস্তজমি কিংবা একটি বাড়ীর জন্ত যে পাঁচ কাঠা জায়গা যোষণা করেছেন তা তারা পাছে না ফলে আদিবাসীয়া এখনও এদিকে-ওদিকে যাধাবরের মত বাস করছে। এজন্ত আমি বলি যে, রাজ্যপালের ভাষণে স্পষ্টতা একেবারে নেই। এসপে আরো বলি, পূর্বে সাঁওতালদের যে সমস্ত জমি ছিল, জোতদার ও জমিদাররা বে-আইনীভাবে দেনার দায়ে কিংবা থাজনার দায়ে নানারকম ফলি করে সেগুলি খাস করে নিষেছে এবং সাঁওতালদের জমি দখল করেছে। আজ এই সরকার যদি এগুলি সংশোধনের বাবস্তা না করেন, একটি তদ্ব কমিটি নিয়োগ না করেন তাহলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নতি কোনরকমেই আর হতে পারে না। এজন্তই রাজ্যপালের ভাষণে এটা স্পষ্টভাবে বলা উচিত ছিল।

পানীয় জল বহু জায়গায় এখনও সরবরাহ হয় না অর্থাৎ ছু-এক মাইল দুরের পুকুর দীবি থেকে পানীয় জল আনা হয়। বি. ডি.ও-র কাছে দর্থাও করেও কোনরূপ ব্যবস্থা হয় না। আদিবাসী কল্যান বিভাগেৰ অফিসাৱৰা এখন পৰ্যত্ম জেলায় পানীয় জলের জন্ম নলকূপ বসান নি। এরকম প্রচর অস্কুবিধ। আছে। এজক সরকারের পক্ষ থেকে এ সমস্ব জাবগায় কোন রক্ম ব্যবস্থা করা হোক। দ্বিতীয় কথা চাকুবী। চাকুবীর জন্ম যে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা আছে তা বাছাতে হবে। এছাড়া কোন প্রার্থী নিয়োগ না করা পর্যন্ত সে জায়গা থালি রাখতে হবে এবং এ সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রার্থী যে সমন্ত জায়গায় আছে সে সমস্ত জায়গায় জানান হোক, এমন কি ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টনেন্ট থেকে এ সমস্ত স্থানে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগ করা হোক। এর পর স্টাইপেণ্ড। কোন কোন ট্রেবাল ওয়েলফেয়ার অফিসারের নিকট দর্থাস্ত দিয়েও স্টাইপেও পাওয়া যায় না। স্থলে ষ্টাইপেও গ্র কম পরিমাণে দেওয়া হয়। আদিবাসী ছেলেরা যেন এই ষ্টাইপেও ঠিকমত পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে আরু না হলে এর ফলে একটা আন্দোলন দেখা দিতে পারে। আমি বলি নকসালর। একটা ভুল পথে ছিল। এই নকশাল আন্দোলন আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করেছে। শিক্ষিত সমাজ আজ তা ভূলে গেছে কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে তা গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। আমি বলি যদি এসমস্ত সমস্তা এ সমস্ত অঞ্চবিধা জর করা না হয়, তাহলে ভুল করা হবে। পরবতাকালে এটা ছাত্র সমাজের কাছে চলে বাছে। আজ বদি এই আদিবাসীদের সমস্তাত্র করা নাহয়, তাহলে যুবসমাজ চাকুরী এবং অক্তান্ত সমস্তায় পড়ে ভুল পথে এগিয়ে যাবে এবং তারা এক হয়ে এক বড় বিপ্লব ঘটাবে। এজন্য আমি বলি যে, অবিলয়ে এদের সমন্ত অস্থবিধা সরকার থেকে দুর করা হোক। আদিবাসী এবং অক্তান্ত অ-

আদিবাসীদের জন্তুও করা হোক। এই আমার বক্তব্য। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ মহাশয়কে নমস্কার জানিয়ে আজু আমার ভাষণ শেষ করলাম।

**শ্রীশ্রামস্তদ্ধিন আহমেদ**: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশর, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বে ধনাবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি ছ-একটি কথা বলছি। স্থার, আমি বিশেষকৰে মালদেহ জেলা সম্বন্ধে আমাৰ বক্তবা ৰাখবো। মালদহ জেলাম বিগত বন্যাৰ পৰ যে অবস্থা চলেচে দেই অবস্থায় যদি আমরা প্রতিকারের চিন্তা না করি অর্থাৎ সমগ্র ক্রয়কসমাজ, শ্রমিকসমাজ ও অন্যান্য সমাজ এই বন্যার বলি হয়ে যে অবস্থার ভেতরে দিন কাটাচ্ছে তাতে সরকারী সাহায্য যে গিয়েছে তা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তাতে যদি। কুষকদের আরো সি, পি, লোন, গ্রপ লোন, সিড লোন এবং আরো অন্যান্য লোন যা কিছু প্রয়োজন তা যদি না দেওয়া হয় তাহলে সামনে ্য দিন আসছে সেদিনগুলি বড় চরম দিন। তাই আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমতোদয়ের নিকট আমি আবেদন রাথ্ছি যে মালদহ জেলা সম্বন্ধে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেন চিন্তা করে দেখেন। দ্বিতীয় কথা আবহমানকাল থেকে আমরা দেখে আস্চি ছোট একটা জিনিষ যেটা আমরা বলে আস্ছি টি, আর, স্কীম। কিন্তু আমার মনে হয় উপস্থিত সভা যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই জানেন, টি, আর স্থীমে যে গম বরাদ্দ হয় সেই গমগুলি যদি রাস্তায় কৈলে দেওয়া হত তাহলে সব রাস্তা হয়ে যেত। টি, আর. স্কীমের উদ্দেশ্য লোককে কাজের মাধামে সাহায্য করা। আমার এই প্রসঙ্গে বক্তবা হচ্ছে যে যদি এটা ঢেলে দাজানো হয় তাহলে আমরা লোককে কাজও দিতে পারি এবং কিছু কাজও হতে পারে। অর্থাৎ এই পে-মাষ্টার মোহরার এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে যদি যেখানে যে স্ক্রীম সেখানের লোককে শেবার বা কার্যে নিয়ক্ত করি

### [7-50-8-00 p.m.]

অনা পদ্ধতি হচ্ছে পে-মার্চার, মোহরার ইত্যাদির মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে সেটা আমরা সভারা অনেকে জেনেও চপ করে বসে আছি কেন এটা আমি বুঝতে পারছি না। এই ব্যবস্থার আমূল দংস্কার আইনের মাধ্যমে হোক যেভাবেই হোক যদি না করা যায় তাহলে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রীকা মাম্ববের কাজের জন্য থবচ করছি সেই টাকা কোন গর্তে চলে যাবে বুঝতে পারব না। সেজনা আমি আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রিমহোদয়কে অমুরোধ করব আবহুমানকাল ধরে যে নিয়ম চলে আসছে সেই নিয়মের পরিবর্তন করে একটা উপযোগী বাবছা গ্রহণ করুন। আজকে সাময়া চিংকার করছি যে আমাদের রাস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এজনা বড় বড় স্কীম হচ্ছে মথচ রাস্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেছে, কিন্তু গমগুলি কোন গর্তে চকে যাচ্ছে তা বুরতে পারা যাচ্ছে না। সেজনা আমি প্রস্তাব রাথছি টি. আর, এর যে নিয়ম কাফুন আছে সেগুলির মামুল পরিবর্তন করে স্থানীয় লোককে নিযুক্ত করুন এবং স্কুণ্টভাবে লোকে যাতে কাজ পায় তার য়বস্থা করুন। আমার এলাকা ফরাকা প্রোভেক্টের নিকটে। আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের াধ্যমে সরকারের কাছে জানাতে চাই যে ফারাকা লেফট ব্যাংক, হিন্দুখান কনপ্তাকসান কোম্পানী ্রতদিন করছি, কিন্তু সেই কোম্পানীর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক মাজকে বেকার হয়ে আছে এবং তারা হ'ল স্থানীয় বেকার। এই বেকারত্বের ফলে চুরি ডাকাতি মনেক বেড়ে গেছে। তাই আমি প্রস্থাব রাখছি সেথানে যদি একটা ইণ্ডাষ্ট্রি বা অন্য কিছু প্রকল্প নওয়া হয় তাহলে ঐ বেকারগুলি কাঙ্গ পেতে পারে। আমি আরো প্রস্তাব রাথছি সেথানে যদি ্কটা ইলেকটি ক পাওয়ার সাব-সেন্টার করা হয় তাহলে আমার এলাকা বিশেষ উপক্তত হয়। ।ই বক্তব্য রেখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানিরে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শীশীতলচন্দ্র হোরাম ৷ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মহামানা রাজাপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণকে আমি আহুবিক অভিনন্দন জানাই। মহামানা বাজাপালের ভাষণে একটা আকর্ষণীয় বাণী দেখা যাছে দেটা হছে 'গরীবী হঠাও'। এই গরীবী হঠাও শুনে গ্রাম বাংলার মানুষ, থেটে খাওয়া মানুষ নেচে উঠছে। কিন্তু তাদের সেই আশা এবং বিশ্বাসকে আমাদের সরকার কার্যে রূপায়িত করতে পারবেন কিনা বলতে পারছি না তবে আমি এটকু বলব যতক্ষণ না সরকারের কর্মধারার রূপ পালটাচ্ছে ততক্ষণ এই গরীবী হঠাও আন্দোলন সফল হবে না। শহরের মান্ত্র আর গ্রামের মান্ত্রের মধ্যে যে ব্যবধান এই ব্যবধান কিন্তু আকাশ পাতালের ব্যবধান। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন শহরে শতকরা ৩০ জন মাহুদের বাস এবং গ্রাম বাংলায় শতকরা ৭০ জন মানুষ্যের বাস। কিন্তু সেই ৩০ জন মানুষ্যের জন্য উন্নত ধরণের স্থল কলেজ, উন্নত ধরণের হাসপাতাল, ঘরবাড়ী, থাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু গ্রাম বাংলার মাহুষের ক্ষেত্রে ওগুলি সবই বিপর্যত, তার ঘরদোর ভাল নয়, ফাটা দেওয়াল, মাটির ঘর, থডের চাল, তারা অনাহারে অধাহারে দিন যাপন করছে। মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার যদি মহান নেত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ গৰীৰী হটাও বাণী সফল কৰতে চান, তাহলে আমি বলৰো গণতান্ত্ৰিক প্রগতিশীল সরকারের প্রথম কাজ হবে গ্রামাঞ্চলে এগিয়ে যাওয়া, সেই ৭০ জন মাম্বযের সামনে দাঁডিয়ে, তাদের হাতে হাত মিলিয়ে নেওয়া, তাঁদের বিভিন্ন অস্তবিধার পর্যবেক্ষণ করা, যথাসাধা সমাধানের পথ বেছে নেএয়া। তাই যদি করতে হয় তাহলে আমার আশা ও বিশ্বাস মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এই মহান বাণী গরীবী হটাও অফরে অফরে পালন করা হবে। মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, মহামানা রাজাপালের ভাষণে আছে, তপশীলী উপজাতীর স্ব্রাঞ্চীন উন্নতির জনা সরকার সচেষ্ট থাকবেন। তাই আমি সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধি হিসাবে, আপনার মাধ্যমে সরকারের ও তপশীলী উপজাতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারত স্বাধীন হবার পর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আদিবাসীদের অনগ্রসরতার কথা চিন্তা করে জাতীয় সরকার সংবিধানের বিশেষ স্মবিধা প্রদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় আদিবাসীদেব যে অভপাতে উন্নতি হওগা দরকার, সে অভপাতে তাদের উন্নতি হয়নি বলে মনে করি।

- (১) শিক্ষা কেতে দেখা যায়—১৯৬১ প্রাদের আদম স্থারি অনুসারে মাত্র ৬০ ৫ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায় আক্র, বাকি ৯০ ৪৫ শতাংশ নিরক্ষর, আক্র আদিবাসীদের মধ্যে ৪.৮৫ শতাংশ শিক্ষার তর বিংশন পর্যায়ের, ১.৬০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা তরের এবং ০'১০ শতাংশ উচ্চ শিক্ষান্তরের। শিক্ষা বিতারের উদ্দেশ্য আদিবাসীদের জন্ত প্রভূত সরকারী অর্থবায় হলেও শিক্ষাক্ষেত্রের। গাঁচন বাংলার আদিবাসীদের সম্প্রা এক বিরাট সম্প্রার্থিক প্রতীয়্মান হয়।
- কে) তাই আমি মনে করি এদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার ব্যাঘিত করতে হলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সরকারী অর্থে অবৈতনিক আবাসিক স্থুল ও কলেজ স্থাপন করতে হবে। এং সব প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীর মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হবে।
- (থ) যতদিন আদিবাসীর জন্ম অবৈতনিক আবাসিক সুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী সাহায্য প্রদানের কোটা সিষ্টেম সব রকম পূর্বের ন্তায় সমগ্র আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্য দিতে হবে।
- (গ) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল কলেজে ভর্ত্তির পরই অন্ততঃ একের তিন অংশ সরকারী সাহায্য অগ্রিম দেবণর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীদের ভাষা সাঁওতালী বাংলা হরফে অচিরে চালু করতে হবে। সরকার কর্ত্তক থাসজমি আদিবাসীদের মধ্যে বন্টনের

জক্ত অগ্রাধিকার দিতে হবে। আদিবাদী অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন সেচ প্রকল্প থালের উপর ছোট ছোট বাঁধ ও অগভীর কৃপ নির্মাণ করে সেচের স্থব্যবস্থ। অচিরে করতে হবে। কৃষি ৠণ দান শহজ কিন্তিতে চালু করতে হবে। স্থল কলেজ শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী যুবক যুবতীদের সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে সারক্ষিত পদে উপযুক্ত চাকুরিতে যথায়থ নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। পশু চাষ, লাক্ষা চাষ ইত্যাদিতে আদিবাসীদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করে তাঁদের জ্ঞ সমবাম প্রথাম বাবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে অগ্রণী হওয়। দরকার। উৎপন্ন দ্রব্য সমগ্রীর বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্ম সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। আদিবাসী কল্যাণ বিভাগে সর্বস্তবে উপযক্ত আদিবাসীদেরই নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরী শিক্ষা প্রদান করে যথোপযুক্ত যম্বপাতি তাঁদের সহজ কিন্তিতে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণের হার পাঁচ পারসেন্ট থেকে সাডে সাত পারসেন্ট করতে হবে। সামরিক ও আরক্ষ বাহিনীতে আদিবাসীদের নিয়োগের বাাপারে সরকারী নিয়ম কাছন শিথিল করে ব্যাপক **হারে তাঁদের নি**য়োগ করার জন্ম সরকারকে তৎপর হতে হবে। আদিবাসী অধ্যাধিত এলাকায় আদিবাসীদের স্থাচিকিৎসার জন্য ছতিনটি গ্রাম পিছু প্রাথমিক ও সাবস্বাস্থ্য কেন্দ্র অবশুই গড়ে जुनारा रूत। जनाथाम जारान चारानमा जाराने मख्य रूप ना वर्णरे जामान विश्वाम। আদিবাদীদের জাতীয় উৎসব বিশেষ করে যাহা উৎসব (সালুই) ও যহরায় উৎসব (বাঁধনা) উপলক্ষে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে। মধ্য কলকাতায় আদিবাসীদের জনা সরকারী অর্থে-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আদিবাদী ভবন অচিরে চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। হাওড়া, হুগলী, ও বর্ধমান জেলায় যে সব আদিবাসী ৩০।৪০ বংসর ধরে বসবাস করছেন, সে সব জমি তাঁদের নামে রেকর্ড ভুক্ত করতে হবে। আমার আশা ও বিশ্বাস সরকার যদি এই সব কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আদিবাসী ভাইরা মান্তবের মত মান্ত্য হতে পারে, নতুবা তাঁদের উন্নতি হবে বলে আমি আশা করতে পারি না। ম'ননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হন।

[8-00-8-10 p.m.]

শ্রীরামকৃষ্ণ পর । নানীয় উপাধাক মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধ্রুবাদ্স্টক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটা বিগয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাছ। পশ্চিমবাংলা কয়িপ্রধান স্থান। কিন্তু ক্ষির উন্ধৃতি, সমবায় এবং তপশিলী সম্প্রদায়ের উন্ধৃতির স্কুম্পান্ত কোন কথা এই ভাষণে নেই। আমি বিঞ্পুর পূবকেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। এই কেন্দ্র বেহালার South Suburban Municipality-র দক্ষিণে। সেখান থেকে স্কুক্ক কয়ে সদর মহকুমার দক্ষিণ কেন্দ্র পর্যন্ত অবস্থিত। এটা কোলকাতার কাছে অবস্থিত অত্যন্ত অক্ষত, সংরক্ষিত এবং তপশিলী সম্প্রদায় অধুবিত অঞ্চল। ধারা ঠাকুরপুকুর পেরিয়ে ভায়মন্তহারবার গেছেন তারা জানেন যে এই বিন্তী। এলাকা জলে চুবে থাকে। এখানে জল নিক্ষাধণের কোন ব্যাবস্থানেই। প্রধানে টালিজ নালা দিয়ে জল বেক্কবাক্ষ একটিমাত্র রান্তা। এই জল নিক্ষাধণ হয় ২২ মাইল দুরে ভায়মন্তহারবার মুইস গেটের পথে। এই জল নিক্ষাধণ প্রকল্প মগরাহাট পশ্চিম প্রকল্প নামে অভিহিত। আমরা রাজ্যপালের ভাষণে দেখেছি ২৪-পরগণা জেলায় কয়েকটা জল নিক্ষাধণ প্রকল্পর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে—এর মধ্যে মগরাহাট পূর্ব প্রকল্প আছে। কিন্তু মাঝেরহাট পশ্চিম প্রকল্প যার জন্ত কেন্দ্র থেকে এক কোটিরও বেশী টাকা অন্থমোদন করা আছে তথন এটা কেন গ্রহণ করা হল না তা বুরতে পারছি না। সামান্ত বর্ষায় সমগ্র এলাকাটি জলে প্রাবিত হয়ে

থাকে। এই এলাকায় যে কি ভয়াবহ রূপ হয় তা কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাও দেখে গ্রেছেন এবং বিগত coalition মৃদ্রিসভার সেচমন্ত্রী A. B. Ghani Khan Chowdhury-কে ১২ই মে, আমি নিজে সমস্ত এলাকা দেখিয়েছি এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন এই কাজ November মাসে স্বন্ধ হবে। কিন্তু এই কাজ কেন আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি বা কবে হবে তা জানি না। সেজন্ত বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, যেন অবিলম্বে এই মগরা**হাট পশ্চিম** প্রকল্পের কাজ যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তক অহুমোদিত তা যেন গ্রহণ করা হয়। কারণ কোলকাতার কাছে থাকা সত্ত্তে এই এলাকা বর্ষার সময় জলমগ্র হয়ে থাকে। এই এলাকায় তপশীলী সম্প্রদায় যারা বাস করে তারা যাতে শাহি-শুখলার সধে ভালভাবে চাষবাস করতে পারে তার ব্যাবস্থা যাতে অবিলয়ে গ্রহণ করে দেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজ্যপালের ভাষণে আইন শৃঙ্খলা উন্নতির কথা বলা হয়েছে। আমি এই প্রসপে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আইন শৃঙালা বাদের হাতে আছে সেই পুলিশ বিভাগের অবংকা কতথানি তার উল্লেখ করছি। বিগত calition সরকারের সময় আমি ঐ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমি যথন পশ্চিম পুঁটিয়ারী থেকে কোলকাতায় আস্ছিলাম তথন আমার সঙ্গে দেহরক্ষী পুলিশ ছিল। আমি সে সময় বেল। দশটা সাড়ে দশটার সময়ে কয়েকজন আত্তায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হই। যে সমন্ত যুবকেরা আমাকে অক্রিমণ করেছিল তার। পুলিশের কাছে রিভলভাব ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং গুরুতর্রূপে তাকে আহত করেছিল। আমি টালিগঞ্জ ফাঁডিতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি থানায় বলি যারা আমাকে আক্রমণ করেছিল তাদের পরিচয় আমি জানি না, কিন্তু তাদের দেখলে আমি সনাক্ত করতে পারি। আজ নয় মাস হল জানি না তাদের কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে কি না। অথবা আমাকে দেখিয়ে স্নাক্তকরণের কোন ব্যবস্থা হয় নি। সেজন্ম বলতে চাই এই পুলিশের যারা কর্মকর্তা তাদের অবহেলায় এই শান্তি-শৃঙ্খলা যে কোন সমযে বিশ্বিত ২তে পারে। স্কুতরাং তাদের দারা যাতে শান্তি-শুজ্ঞলা বিদ্নিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিং। পরিশেষে রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত जानिए यापि ( व कर्त्र हि । जग्न हिन ।

শ্রীফ্রীভূমণ সিংবাবুঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত ২৪শে মাচ ১৯৭২ তারিথের রাজ্যপালের ভাষণকৈ স্বাগত ও সমথন জানিয়ে আগনাদের মাধ্যনে কয়েকটা প্রশুব নির্মিতার কাছে রাথছি। আমাদের বাকুড়া জেলা পিছিয়ে গাকায় এই জেলার উন্নতিকল্পে আমরা কয়েকটা দাবী আপনার মাধ্যমে বিভাগায় মন্ত্রিমংশায়ের কাছে রাথছি। আমরা ৮ই নভেম্বর রাজ্যপালের কাছে বাকুড়া জেলায় আজ পর্যন্ত কোন শিল্প স্থাপন বা সামান্ততা কোন উন্নয়ন্দ্রক কাজ আরম্ভ করা হয় নি। সেজক্ত আপনার মাধ্যমে অকরোধ যে অনতিবিলম্বে এই জেলায় শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করে বেকার সমস্তা দ্রীকরণ করন। স্বাস্থাবিভাগের মন্ত্রিমণায়ের কাছে আবেদন যে বাকুড়া জেলায় চিকিৎসার অভাবে বহু গ্রামের বহু মান্ত্র অকালে মারা যাছে। কিন্তু সেথানে ১৯৬৬ সাল থেকে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেও সেথানে কোন ডাক্তার বা ও্যুণগত্রের ব্যবস্থা নেই। গ্রামবাংলার মান্ত্র যাতে স্কৃচিকিৎসা পায় তার ব্যবস্থা করুন। আরও জানাই যে বাকুড়া জেলায় ক্ষকসম্প্রদায় তারা স্থে শান্তিতে থাকতে চায় এবং তাদের একমাত্র দাবী হছে যে হবেশা হুমুঠো অন্ধ এবং একটু কুন।

[ 8-10—8-20 p.m. ]

সামাদের বাকুড়া জেলার উওর সংশে দামোদর প্রকল্প আছে। দক্ষিণ সংশে কংশাবতী প্রকল

আছে কিন্তু বহু প্রায়গার চ্যানেশের ব্যবস্থান।ই। জলদেচের জন্ম চাধীদের বহু কঠ ভোগ করতে হয় এবং মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি অন্তরোধ করবো আগামী বর্ধার আগে অর্থাৎ মরগুমের পূর্বে যেখানে জলদেচের ব্যবস্থা আদৌ-গড়ে উঠতে পারেনি তার ব্যবস্থা মেন মন্ত্রিমহাশয় করেন। আর একটি প্রস্তাব আমি এখানে রাথছি মন্ত্রিমহাশয়ের ক:ছে যে আমাদের জেলা বৈচ্যাতকরণের বাপারে সব জেলা অপেকা পিছিয়ে আছে এবং যারজক্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপন ক্রমি উন্নতি এবং সেচের উন্নতির কাজ ব্যুহত হচ্ছে। আনি মল্লিমহাশয়ের কাছে অহুরোধ করবো অনতিবিলম্বে বৈছাতি-করণের ব্যবস্থা বাকুডা ক্লেলায় করে কি ক্লষি ক্লেত্রে, কি চিকিৎসা ক্লেত্রে, কি শিল্প স্থাপনের ক্লেত্রে, যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্ম মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি অগুরোধ রাগছি। বাকুডা জেলাবাসী বিভিন্ন দিক থেকে। দাঘ ২৫ বছয় ধরে অবতেলিত বিশেষ করে ক্রমক সমাজ সারাদিন পরিশ্রম করে মাথার স্বাম পায়ে ফেলেও ক্ষক্রা তাদের উৎপন্ন ফ্যল চিক্ষত ফ্লালেও বাজারে তারা জ্ঞান্য দ্র পান না। আরু একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেব করবো যে ব্যক্তা জেলায় ক্ষেত্ৰসজুর, শেটে থাওয়া মান্ত্র শতকর। ৭০ ভাগ। বছরে তারা তিন মাস কাহ পান বাকী সময় তাদের অনুষ্ঠারে অধ্যারে দিন কাটাতে হয়। আর একটি কথা বলতে পারি এ বংসর অতি সৃষ্টির ফলে বহু লোকে গৃহহীন হয়ে গেছে বহু স্কুল-বাড়ী বর ধ্বদে পড়েছে। দেইদৰ কুলের ছাতেদের গাছের তলায় বদে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। আর বারা গৃহহীণ হরেছে তাদের রৌদুমাথায় করে বাস করতে হছে। এইসব গৃহহীনদের গৃহগুলি মেরামত করবার জন্ম এবং স্কুলবাড়াগুলি মেরামত করবার জন্ত মদ্রিমহাশয় যেন বিশেষ দৃষ্টি দেন। এই কথা বলে আমি রাজ্যণালের ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীহরিসাধন দলুই : মাননীয় উপাধ্যক মহানয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাবণকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার আফরিক অভিনন্দন জানাছি। কিন্তু আমি আমার অঞ্চলের কয়েকটা সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তুলে ধরতে চাই। আমি যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেটা বহা বিধবন্ধ ভক্তালি অঞ্চল। আমার নির্বাচিতে হয়েছে চোর বহা বিধবন্ধ ভক্তালি অঞ্চল। আমার নির্বাচিত হয়েছে তারজহ্য আমি গৌরবাছিত বোধ করছি। এখানকার স্বচেয়ে বড় সমস্যা হল শিলাবতী নদী, কেঠো নদী, এবং কংসাবতী নদীর বহায় দীর্ঘ দশ বংসর ধরে বিধবন্ত হছে এবং ক্ষতিগ্রন্থ হছে। বহা প্রতিরোধর বিষয় মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন কিন্তু ঘাটালের শীলাবতী, কেঠো এবং কংসাবতীর বহা কি করে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্বন্ধ কিছুই বলেন নি। এখানে যদি যাওয়া যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, যেখানে বাধ ভেগে গেছে সেখানে শুরু বালির পাহাড় রাজপুতনার মন্ধভ্নির নত ধুনু করছে। তারপর সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যব্থা নাই চাষবাস কিছুই হছে না।

কারণ বালীতে সমস্ত জমি একেবারে মজে গেছে। এই জমিগুলি উদ্ধার করে সংশ্বার করা না হলে

★ কোনমতেই কাজ করা বাবে না। ১ এইদিকে আমি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করছি
তিনি যেন এই অঞ্চলগুলিতে বালি সরিয়ে ভূমি সংশ্বার করা বাবস্থা করেন। এই অঞ্চলগুলি হচ্ছে
ধাসবাড়, ইরপালা, স্থলতানপু এবং শ্রীরামপুর কুবিবাট। এই কয়েকটি অঞ্চলের ঘর বাড়ীর অস্তিত্ব
প্রায় নেই, মান্ত্র্যপ্র প্রায় নির্ম, পরিশ্রম করার মত কাজও সেখানে কিছু নেই। তাই ঐ অঞ্চলে
ব্যাপকভাবে টেপ্ত রিলিফের কাজ এবং আরো বাঁধ বাঁধার কাজ দেওয়া দরকার। এই বাঁধ বাঁধার
কাজের জন্ত বারবার বি, ডি, ও, মহাশয়কে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন বিভাগের কাছ থেকে

কোন টাকা আসে না। এই সংস্কে আমি আণু মন্ত্রিমহাশব্রের কাছে গিয়েছিলাম,তিনি বলেছিলেন টাকা পাঠিয়েছি, আগনারা অহুসন্ধান করুন, অহুসন্ধান করলে আপনাদের কাজের সুরাহা হবে। বিতীয়তঃ আপনার মাধ্যমে জানাচিছ যে ঘাঁটালের এই ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলপ্রলির জক্ত বিগত দশ কুড়ি বছর ধরে কংগ্রেসের প্রতিনিধি না থাকায় কোন কাজ হয় নি। ঘাটাল থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি এদেছেন তাঁরা বাঁটাল-এর জন্ম কোন কাজ করেন নি। তাই আমি আজকে ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে বলতে পারায় এবং প্রতিনিধিও করতে পারায় নিজেকে ধন্ত মনে করছি। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গুরুষ আরোপ করবার জন্য অন্তরোধ করছি। ওথানে প্রাইমারী স্কুল যেটা বিভাসাগরের মহাশয়ের থানা এই ঘাটাল এবং বেশীরভাগই এথানে তপ্শাল জাতির বাস, এই বংসর বেসব স্থল এটালট করা হয়েছে, মেদিনীপুর ডিস্টিক্টে মাত্র ৮৫টি, অন্য জেলার তলনায় কম. কিন্তু এই ঘঁটালের ভাগে একটা স্কুলও পড়ে নি ? সেইজনা আমি আগনার মাধ্যনে অন্তব্যেধ করব ্য আগানী এটালটমেন্টে যেন এই তপনীলী এলাকার জন্য বেশী করে স্কুল দেওয়া হয়। আর মাধ্যমিক স্ব্ৰগুলি বেগুলি ১৯৬৬ দালা থেকে মঞ্জুৱী পেয়েছে দেগুলিতে নৰ্মাল ভেকেন্সীতে নয়টি মাত্ৰ টিচার দেয় কিন্তু এখন স্থানে বেকার সমস্থার সমাধানের জন্য এমন কতকগুলি সমস্যা উঠেছে ্ব সেই পুলগুলির কর্তপক্ষকে প্রায় ডোনেসন দিয়ে অনেক শিক্ষক নিয়োগ করে রাখতে হয়েছে। ্মথানে বে কতকগুলি পোষ্ট আছে সে সম্বন্ধে কারো ধারণা নেই কিন্তু ডোনেসন দিয়ে সেথানে এই লব পেঠি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই পোইগুলি যথন মঞ্জুৱাঁর জন্য যায় তথন তা দেওয়া হয় না। ্ষজন্য আমি বলছি যে ন্মালভাবে যে পোঠওলি আছে দেওলি ঠিক্মভ রেখে এবং দেওলিকে ষদি Defecit (ঘাটতি ব্যয়-পূরণ) স্থলের আওতার মধ্যে আন। যায় তাহলে স্থলগুলির অনেক সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে। আর রাভাঘাট, ঘাঁটাল অঞ্লে প্রায় পাক। রাভা নেই, একটি রাস্তা যেটা ঘাটাল-মেদিনীপুর, চক্রকোণা র'ডে, আর একটা পাশকুড়া রাস্তা আছে। অনেক ৰার পাকা রাস্তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করা হয়েছে কিস্তু তার কোন সাজা পাওয়া বাচ্ছে না। আমি দেইদিকে আপনার মাব্যনে সত্রোব রাথছি যে তিনি ওথানে যেন বেশ কিছু পাক। রান্তার তৈরী করার ব্যবস্থা করেন। পরিশেষে রাজ্যপা**লের ভাষণকে আন্তরিক** গভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তবা শেষ করছি। জয়হিন্দ।

প্রতিরাপদ বন্দোপাধ্যায়ঃ মাননীয় উপাধ্যক মহাশয়, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাবণকে স্থাগত এবং সমর্থন জানাছি। সই সঙ্গে আমি আপনার মাধ্যমে কয়েকটি প্রস্তাব পরবতীকালে রাজ্যপালের ভাবণে যাতে স্থান পায় সেই অন্তরোধ রাথছি। প্রথমে গ্রামাঞ্চলে যে কৃষি মজুররা আছে তাদের সরকারী সাহায়ে গৃহ নির্মাণের ব্যবহা করা। এর কারণ আমি মনে করি এবং আশনার মাধ্যমে এটা জানাছি যে গ্রামে কৃষি মজুররা অত্যুত্ত গরিদ্র এবং তাদের মাসে ৫-২০ দিন কাজ মেলে। তাতে করে তাদের যে আর্থিক অবতা তাতে তাদের প্রায় অর্থহারে দিন কটিছে। এই অবস্থায় তাদের ঘর করার কোন সংগতি পাকে না এবং অধিকাংশ লোকেই তার, গৃহহীন অবস্থায় থাকে। সেজন্য আমি মনে করি সরকার থেকে যদি তাদের সাহায়ের বাবহা থাকে তাহলে অনেক ভাল হবে। সজন্য আপনার মাধ্যমে পরবর্তা কালে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যাতে এই বিষয়টা স্থান পায় সেই অন্তর্যেধ রাথছি।

<sup>8-20-8-30</sup> p.m.]

সামার দ্বিতীয় কথা কথা হল—গ্রামে এবং সহরে প্রাইমারী ঝুল আছে। কিন্তু সেহ স্কুলওলির

ঘর নাই এবং যে ঘর আছে সেই ঘরও ভাল নয়। সেজনা আমি অন্তরোধ রাথছি যদি সরকারী।
সাহায্যে কিংবা সরকার জনসাধারণের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করে একই ধরণের সমস্ত স্থালী
করতে পারেন তো ভাল হয়। কেননা আনেক স্থাল দেখা গিয়েছে সেখানে ঘর একটু ভাল,
কোনটির আবার ঘর নাই, একেবারে চালা। শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে প্রাইমারী স্থালে সরকার
যদি একই ধরণের বিল্ডিং করেন এবং সেইভাবে ব্যবস্থা নেন, তাহলে আমার মনে হয়
ভাল হবে।

আর একটা কথা সহরে যে সমস্ত প্রাইমারী কুল আছে, সেগুলি সরকার এথনও গ্রহণ করেনি, সেগুলি অবিলম্বে সরকার গ্রহণ করলে ভাল হয়। কারণ এই স্কুলগুলিতে যে কমিটি আছে, তাতে দেখা গিয়েছে, কমিটি টাকা প্রসা সরকার থেকে নেয়, নিয়ে টিচার নিয়োগ করে এবং সেই টাকার মাধ্যমে টিচার কেনাবেচা চলে। সেগন্য সরকাব এখনি হতক্ষেপ করে সেই স্কুলগুলি নিয়ে নিন, আর তা নইলো সেই কমিটিগুলিকে বাতিল করে দিন।

ভূমি সংস্কার-এর কথা বলা হয়েছে, আমি এই ভূমি সংস্কারকে স্বাগত জানাছি। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলছি—গ্রামের দিকে দেশতে পাছি বার শক্তি বেশা সেই জমি দথল করে নিছে। সরকার থেকে যদি জমির সামানা নির্দিষ্ট করে দেন, সেই রকম বাবছা করেন তো ভাল হবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবীরেন্দ্রবিজয় মল্লন্তের ঃ মাননায় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি রাজ্যপালের ভাষণকে আন্তরিক সমর্থন ও ধন্যবাদ জানাছি। এই ভাষণে আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে সমস্তাগুলি আছে সেগুলির উপল দ্ধির একটা প্রয়াস পাওয়া হয়েছে এবং সেই সমস্থাগুলি কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্য দরদ দিয়ে একটা চেপ্তাও তার মধ্যে সংস্থান পেয়েছে। এ'জন্য আমি রাজ্য-পালের ভাষণকে সমর্থন জানাই। এথানে সব চেয়ে বড় কথা এই যে পশ্চিনবাংলার বেকার সমস্তার কথা এতে বলা হয়েছে ও বেকার সমস্তা সমাধান সম্বন্ধেও খনেক কিছু বলা হয়েছে। किछ किरानु को बर्ग शिम्ठमवाः लोग এই रिकान मम्या এই मधरा चामान मन् श्र विस्था विदेश वि হয় নি। এই সহক্ষে বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক সময় যাবে। যে তিনটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার সেই তিনটি কথা আমি বলতে চাই এবং সেট। হচ্ছে পশ্চিমবাংলা একটি ছোট প্রদেশ এবং এখানকার যে জনসংখ্যা অর্থাৎ যাকে বলে ডেন্সিটি অব পপুলেসন সেটা অত্যন্ত বেনী। এখানকার মাহুষ বেশীর ভাগ শিল্প ও ব্যবসার চেয়ে চাকুরীর উপর নির্ভন্ন করে। আমরা আগে দেপেছি আমাদের এই পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত মানুষ ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় চাকুরী পেত। কিন্তু আজকে তু:থের কথা পশ্চিমবাংলার মাহ্রমকে পশ্চিমবাংলার বাইরে বিহার, উড়িফা এবং মধ্যপ্রদেশে যোগ্যতা থাকলেও চাকুরীর স্থযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এঁদের নকশালপন্থী বলে বিদায় করা হচ্ছে এবং যারা চাকুরী করছে তাদেরও বাধ্য কবা হচ্ছে চাকুরী ছেড়ে দিতে। এটা অত্যস্ত তু:থের কথা। আমি আশা কর্বি আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী অন্যান্ত রাজ্যে যেথানে কংগ্রেসী শাসন রয়েছে—আজকে বেশীরভাগ জায়গাতেই কংগ্রেসী শাসন রয়েছে দেখানে যাতে আমাদের ছেলেরা চাকুরী পান, যাঁর। উপযুক্ত হবেন তাঁরা যাতে চাকুরী পান তার ব্যবস্থা করবেন এবং এই ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে এর একটা সমাধান হতে পারে। আমার দিতীয় কথা হচ্ছে বৃটিশ যুগে আমাদের দেশে যে সমস্ত কলকারথানা স্থাপিত হয়েছিল তাতে আমরা দেখেছি বৃটিশরা আমাদের দেশের মাহ্বকে পছল করতেন না, তাঁরা বাইরে থেকে মজুর নিয়ে আসতেন।

আমি থজাপুরে দেখেছি ম্যাডরাসি কমিউনিটির লোকেরা কারখানার বংশ প্রস্পরায় কাজ করে বাচ্চে। অথচ আমাদের ওই এলাকায় বহু আদিবাদী রয়েছে যারা কাজকর্মের দিক থেকে অভন্নত নয়, কায়িক শ্রমের দিক থেকেও পিছিয়ে নেই কিন্ধ তাদের কোন স্ক্রোগ দেওয়া হচ্ছেনা। এর ফলে প্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা অতান্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। তারপর পশ্চিমবাংলায় দুখছি মনোপলিস্ট ইনডাস্টি রয়েছে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখছি তারা এই দেশীয় নয়। ছোট ছোট কল কার্থানাগুলোকে যে স্লযোগ দেওয়া হয় সেটা আমাদের দেশের মাত্যের চেয়ে বাইরের মাত্য তার।ই বেশী পায়। বেমন, বিজলার হিন্দুমোটর কার্থানা। এনসিলিয়ারী ইনডাষ্টি অর্থাৎ ছোট ছোট কার্থানা থেকে যে সমস্ত মাল নেওয়া হয় সেখানে বেশীবভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি আমাদের দেশের যে সমস্ত ছোট ছোট কলকালখানা আছে তাদের অর্ডার না দিয়ে যারা বাইরের লোক তালের সেই প্রযোগ দেওয়া হচ্ছে। আর একটা জিনিস দেখছি চাকরীর ক্ষেত্র সংকচিত চবার ফলে কিছ কিছ মানুষ বাব্যা বাণিজা করতে চায়। কি**ন্তু অক্যান্য প্রতিভা**তর মানুষ **এই** প্রতিমবাংলায় কাজকর্মের ব্যাপারে মনোপলি করে রাখার ফলে সেই সমস্ত ভাষ্যায় আমাদের লোকদের এনকারেজ করা হচ্ছে না, তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অবস্তা যাদ দর করা না যায় তাহলে বেকার সমস্তা প্রকট হবে। আমি যে জায়গা থেকে এসেছি সেটা পশ্চিম বাংলার স্বচেয়ে অন্থ্রর এলাক।। সেথানে দারিদ্রা আছে, অভাব-অন্ট্র আছে এবং সেচ ব্যবস্থাও নাই। এই সমত্ত এলাকার দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর নিতে হবে। এই নজর াদি আমরা না দেই তাহলে যেভাবে নকশাল মুভমেণ্ট দেখা দিয়েছিল বা এখানকার কিছুটা অংশ উড়িছা প্রতিকে যাবার চেঠা হয়েছিল বা পরবর্তাকালে যে ঝাড়থণ্ড মৃত্যেন্ট হয়েছিল সেই রক্ষ একটা বড রকমের আন্দোলন নিকট ভবিয়তে হতে পারে। আমি মনে করি এই জিনিস হতে ্দওয়া উচিৎ নয়। সময়ের অল্লতার জন্তে অন্যব্যপারে কিছু বলা গেল না । যাইহো**ক** আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে বক্তবা শেষ কর্ছি।

#### [ 8-30—8-40 p.m. ]

শ্রীহেমন্ত দত্তঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মহামাল রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধল্লবাদ্দিক প্রতাব উপলাপিত হয়েছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আরও ছ'একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল সমল্লা কণ্টকিত পশ্চিমবদের বিভিন্ন সমল্লার স্বন্ধু সমাধানের জল্ল ব্যাপক কথাই বলেছে। কিন্তু আমি যে অঞ্জল থেকে আসছি, পশ্চিমবদের স্কৃর প্রতান্ত প্রদেশ দীয়া রামনগর থেকে। এই রামনগরে সমুদ্রের তীরে লবণ উৎপাদনের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তার কোন উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই। তিনি পশ্চিমবদের অর্থনৈতিক উন্নতি করবার জল্প, বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির জল্প বিভিন্ন পদ্ধা বার করেছেন। এইকথা সত্য কিন্তু লবণ শিল্প যে একটা বিরাট শিল্প এবং পশ্চিমবদের সমুদ্রতীরে এই লবণ উৎপাদনের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনার কণা ঘূর্ণাক্ষরে উল্লেখ করেন নি। এটা অত্যন্ত ছংথের বিষয় বলতে হবে। এই লবণ উৎপাদনক কেন্দ্র করে কংগ্রেসের স্ত্যাগ্রহ আন্লোলন হয়েছিল। নেটা হয়েছিল কাণি মহকুমার রামনগর থানার পিছাবনীর উপর। সেথানে আমাদের প্রাচীন প্রবীন কর্মা ডাং প্রকুল চন্দ্র ঘোষ, স্করেশ করার জন্ম চেন্তা করেছিলেন। এখনও সেথানে গিয়েছিলেন এবং সেই লবণ সত্যাগ্রহকে সাক্ষেমসূক্র করার জন্ম চেন্তা করেছিলেন। এখনও সেথানে গ্রেছিলেন এবং সেই লবণ সত্যাগ্রহকে সাক্ষেমসূক্র করার জন্ম চেন্তা করেছিলেন। এখনও সেথানে হিলেরাছড়া কাটে "ঝাড়েখরে ধান পুড়ে যায়" কন্তা

আমি এই কথা বলছি এইজন্ম যে লবণ, যেটা আমাদের অত্যন্ত দরকারী জিনিস, যেটা মাল্লাজ থেকে আমদানী করতে হয়, তার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে এথানে, একে তুলে ধরা উচিৎ। কাঁথি তথা রামনগরে যে বিস্তৃত লবণক্ষেত্র আছে, সেখানে প্রায় সাড়ে সাত হাজার একর জমি আছে। এই লবণ ক্ষেত্রে গ্রেট বেদল সলট ফ্যাক্টরী এবং বেদল সলট ফ্যাক্টরী, এই চটো সলট কোম্পানী কাজ করছে। এই ছটোয় মিলেছ হাজার একর জমি লবণ উৎপাদন কাজে ্রেলেছে। বেশ্বল স্মাট ফ্যাক্টরা, এটাকে উদ্বোধন করবার জন্ম আমাদের আচার্য্য প্রফল্লচন্দ্র রায় প্রথমে গিয়েছিলেন, তিনি তে। এই শিয়ের পথিকৎ ছিলেন। তিনি এই রামনগরে—তথন পাকা রান্তা ছিল না—তাঁর পায়ের ধুলো সেথানে পড়েছিল। আঞ্জে সেথানে সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রকে যদিলবণ উৎপাদনের কাজে লাগানে। যায় তাহলে সেথানে আমাদের জাতীয় সম্পদ লবণ বাছরে, শামরা যেটা অন্ত জায়গা থেকে আমদানি করছি, সেটা আমরা পাবো, অধিকন্ধ এই বিস্তৃতক্ষেত্র যথন কার্যে রূপায়িত হবে, তথন অনেক বেকার যবকের কর্মসংস্থান হবে, এটা জোর গলায় বলা যেতে পারে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাল্লমণ্ডলীর কাছে. এই সমস্তা তলে ধরেছি। কারণ এটা দীর্ঘদিন কেন উপেক্ষিত হয়ে আছে, কেন এটা কাজে লাগানো হচ্ছে না—এটা সতাই আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলে বলতে হবে। আর একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে—আমি কালকে Radio-তে শুনলাম, আকাশবানী একে প্রচাব করা হয়েছে, রাজাপালের ভাষণের উপর যেসমন্ত মন্তব্য করা হয়েছে, তাতে নিজ নিজ এলাকার কথা বলা হয়েছে, আমিও নিজ এলাকার কথা যদিও বলছি, কিন্তু এর নিচে একটা সাধিক পট্ডুমি আছে। দীঘা—যেটা প্র্যাটন কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই দীঘার কথা বাজাপালের ভাষণের মধ্যে বিন্দুমাত উল্লেখ নেই। আমাদের পশ্চিমবলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবদের কপকার, ডাঃ রায় তিনি কল্যাণী এবং দীঘাকে ঠার আনন্দত্বলালী হিসাবে মনে করতেন। এবং কল্যাণিকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, দীঘাকে সেইভাবে পর্যাটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ভোলবার চেন্তা করেছিলেন, আমি শুনোছ তার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বেও তিনি দীঘার ম্যাপের উপর কলম চালিয়েছেন এবং দীঘাকে কিভাবে নৃতন প্র্যায়ে গঠন করা যাবে সেই কথা চিন্তা করেছেন। দীঘাতে সব সমেত প্রায় এগার শত একর জমি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা পর্যাটন কেন্দ্র হিদাবে দীর্ঘ ১৫।১৭ বছরের মধ্যেও গড়ে এলবার চেষ্টা করা হচ্ছে না। আমরা দেখছি কয়েকটি মাত্র বাড়ী দাড়িয়ে আছে এবং যাঁরা প্রটন করতে যান তাঁদের সংখ্যা এত বেনা যে তাতে স্থান সম্ভুলান হয় না, যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন ক্ষেক্টা মাত্র বাড়া ছাড়া আরু কিছুই নেই, সেখানে থাকার ধাবস্থা পর্যান্ত না থাকায়, রাস্তায়, গাছতলায় বা Reception Centre-এ রাত কাটিয়ে বাজী ফিরে আসতে হয়। আমাদের খড়গপুর দিয়ে গুরে যেতে হবে। কোলাঘাটের উপর যথন রূপনারায়ণ নদের ব্রীজ হয়নাই, তথন যে প্রয়টক সংখ্যা ছিল, এখন ঐ ব্রীজ হবার ফলে সেই সংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গেছে। এখন উত্তরোত্তর দেখবো হলাদিয়া নদীর উপর নরবাটে এবং কালীনগরে ব্রীজ হবার ফলে ১৫৪ মাইল দুরত্বের মধ্যে ৫০ মাইল কমে গেছে—দীঘা যাবার পথ—কাজেই এখন পর্যাটকের সংখ্যা আরো অনেক বাড়বে। এই দীঘাকে যদি ভালকরে পর্যাটন কেল্রন্নপে গড়ে তোলা যায়, যেটা তোলা হচ্ছে, তাহলে অনেক স্থযোগ-স্থবিধা হবে। সেধানে অনেক জায়গা-জমি নেওয়া হয়েছে। সেথানে যে ৪০টি প্লট বিক্রি হয়েছে, সেই প্লটের দাম শতকরা ৫০ ভাগ দাম কমান দ্রকার। যেগুলি কম পরিমাণের প্লট আছে, তা ৩৩৩ টাকা থেকে ১৩০০ টাকা বিঘা বিক্রি হয়। বেশীদামে জন্ম অনেকে কিনছে না। দেখানে বাডী তৈরীর জন কেউ যাছেন না। দেখানকার উল্লয়ণ যত শীঘ্র হওয়া দরকার, তা হচ্ছে না। তার কাঠার দাম কমিয়ে attractive করা উচিত।

সেখানে Birla Industrial and Technical Museum করবার চেষ্টা করছেন। অথচ কোণানে জারা জমি পাচছেন না। অথচ কি একটা সোসাইটি সেই জমি নিয়ে নিছেন। দীঘাকে attractive করে তৈরী করলে অনেক foreign exchange earn করা যেতে পারে—বিদেশী পর্যাটক মারফং।

তারপর ছন্ধা বেদিনের কথা একটু বলছি। এখানে খাল কাটার একটা পরিকল্পনার কথা দেচমন্ত্রী পাকাপাকি বলে এদেছেন, তা কাটা হবে। এর ফলে যে সমস্ত পরিবার উৎথাত হবে, তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করবার জন্ম মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি। তারজন্ম রামনগরে ব্রীফফিল্ডের যে ৮২ একর জায়গা নেওয়া হয়েছে, সেই ব্রীক ফিল্ড ঐ সমস্ত উৎথাত পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্ম দেওয়া হোক। ৮০১ দিনের মধ্যে সেই টাকা দেওয়া হোক।

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে, তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এথানে শেষ করছি।

ভাঃ সেখ ওমর আলি: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্থার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনীত ধ্যুবাদজ্ঞাপক প্রস্থাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই আলোচনার অবতারণা করছি। রাজ্যপালের ভাষণ প্রকৃতপক্ষে সরকারের কমনীতিগত বোষণা বলে এর উপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। গত কয়েক দিনের বিতর্কে অনেক মাননীয় সদস্য, এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যপালের ভাষণকে সমালোচনা বা সমর্থন হত্যাদি করেছেন। এই বার বার বিধানসভায় বিরোধীণল বলে আমরা বাদের বৃধি, সি. পি. এম. তারা উপস্থিত নেই। তারা থাকলে এই ভাষণের উপর যে আলোচনা হ'তো, তার প্রকৃতি হ'তো নিশ্চয়ই ভিন্ন। কারণ গতবার আমরা দেখেছি, C. P. M. সমালোচনার জক্তই সমালোচনা করেন। বিরোধিতার জক্তই বিবোধিতা করেন। তাই যথন গত ডেমোক্রাটিক কোয়ালিশন সরকার ১৪৪ ধারার নিরবিজ্জন প্রয়োগের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং, বিধানসভার প্রস্থাব উঠেছিল, তথন সি. পি. এম. দলের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের কমুনিই পার্টি—সমালোচনার জন্ত সমালোচনা এই নীতিতে বেমন বিখাস করেন না, তেমনি ক্রেটিবিল্লাতি কিছু থাকলে ঐক্যের থাতিরে তাকে এড়িয়ে যাব্রা হবে—একথাও কোনদিন তারা বলেন নি।

# [ 8-40—8-50 p.m. ]

আমরা গঠনমূলক সম'লোচনা করতে চাই। কারণ পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ বিপুল সমর্থন দিয়ে যে সরকারকে গড়ে দিয়েছেন, আমরা চাই দেই সরকার জনগণের আশা-আকাজ্ঞা পালন করুক এবং আমরা চাই এই সরকার সফল হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পাকার, স্থার, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে যে পরিবর্তনের হয়ে ধরে আমরা পরস্পরের কছে আসতে পরেছি, যদিও আমাদের মধ্যে আদর্শগত রাজনীতিগত বিরোধ আছে। এই ধরণের মত বিরোধ থাকা সত্তেও আমরা অতীতে এক সঙ্গে চলেছি। ১৯৬৭ সালে; ১৯৬৯ সালে এবং ১৯৭১ সালে এইভাবে আমরা একসঙ্গে চলেছিলাম। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে নতুন সম্ভাবনা আজকে দেখা দিয়েছে অতীতে এই সম্ভাবনা আর কথনও ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ আমরা যদি কোন কর্মস্থাটী গ্রহণ করি তাহলে তা অনেক অংশে কার্যাকরী করা সম্ভব হবে। এই সম্ভাবনার পিছনে দার্থ ২৫ বছর ধরে চাবী, মন্ত্র, মধ্যবিজ্ঞে

সংগ্রামের ইতিহাস আছে। অবশ্য এই কথা অনম্বীকার্য যে ভারত-সোভিয়েত-মৈত্রী এবং সামাজ্যবাদ বিশেষ করে আমেরিকান সামাজ্যবাদের পরাজয় ঘটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এই সম্ভাবনাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, পরবর্তী রাজনীতিক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে রচিত যে কর্মস্থচী—সেই কর্মস্থচীকেই পশ্চিমবাংলার মান্ত্র্য একান্তিকভাবে সমর্থন করে একটা স্থায়া সরকার গডবার সম্ভাবনাকে সফল করে তুলেছে। এখন আমাদের দায়িত্র হল কর্মস্থচীকে সঠিকভাবে কার্যকর করা। আমরা জানি একে কার্যকরী করতে গেলে অনেক বাধা অসেবে এবং অনেক সমস্তাকে মতিক্রম করতে হবে। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, জনগণের পক্ষে কোন কর্মস্থচীকে রপায়িত করবার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র প্রবল বাধা স্পষ্ট করে এবং শাসকদলের অভান্তরে আত্মগোপন করে থাকা কায়েনী স্বাথবাদীরা ভিতর থেকে এর বিরুদ্ধে কৌশলে চক্রাম্ব চালিয়ে যায়। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বলে এখন আর এরকম হবে না। এরকম আশা করলে তা ভল হবে।

শাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, কর্মসূচীকে বপায়িত করবার জন্ম মনেক আইন হবে-নিয়মাবলী হবে। এই নিয়মাবলীতে অনেক ক্রটি থাকবে, আবার সেই ক্রটির সংশোধনও হবে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, আইন করলেই তা কাষকরী হবে—প্রশাসন যন্ত্র কার্যকরী করবে অতীতের অভিজ্ঞতায় একথা প্রমাণিত হয় না। প্রশাসনিক সংস্কার এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার সঙ্গে মদি গণ-উভোগকে উৎসাহিত করা না হয় তাহলে ঐ আইন-কান্তন ও নিয়মাবলী ছাপার অক্ষরে वन्ती হয়ে থাকবে—তা কাষ্ক্রী হবে না। এই প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫৫ সালে ভূমি সম্পর্কিত আইনের কথা আমি বলবো, আমি মনে করি গণ-উভোগের অভাবে ଖু প্রশাসন যন্ত্র দিয়ে এই আইন চালু করার চেষ্টা হয়েছিল বলে তা মাঠে মারা গেছে। সেই আইনে ক্রটি ছিল এবং সেই ক্রটি ইচ্ছা করেই রাখা হয়েছিল কায়েনী স্বার্থবাদীদের সাহায্য করবার জন্ম। কিন্তু এই কারণেই যে কেবল অঘটন ঘটেছে তা নয়, আইনকে কায়করী করতে গিয়ে প্রচর জমি মালিকদের হাতে গেছে। কারণ গণ-উভোগ এবং যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তাকে উৎসাহিত করার বদলে তাকে পিষে মারবার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের সরকারী হিসাবে দেখা গেছে যে আইনের ফাঁক দিয়ে প্রভৃত অনাবাদী ও আবাদী জমি প্রায় ৭ লক্ষ্ণ ৭৬ হাজার ৬ শত একর বৃহৎ মালিকরা বেনাম করে রেখেছিল— এর বাইরে ফলের বাগান, মেছোঘেরী এইদব ছিল। আমাদের দেশে যে সংবিধান ছিল, সেই সংবিধান অবশ্য এখন সংশোধিত হয়েছে। আগে হয় নি, সেই আগেকার সংবিধানের ফলে এইসব করা সম্ভব হয়েছে। ৭০ হাজার একর জমির এক্ত ১০৫৮টি সিভিল রুল হাইকোর্ট থেকে জারী হয়েছে। জেলা জন্ত্র মূনসেফদের কাছে ইনজাংসন প্রার্থনা করে দেও লক্ষ একর জমি আটকে রেথে দেওয়া হয়েছে, এটা ১৯৬৯ দালের হিদাব। এথানকার অবস্থা আরও করণ। আমি থবরের কাগজে দেখেছি যে হাজার হাঙার একর জমি সরকারে ক্তন্ত হচ্ছে, রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা ২য়েছে যে মাসে ৪ হাজার একর জমি সরকারে ক্রন্ত হয়। কিন্তু त्महे कुछ अपि कि कुषकरानत मर्सा वर्णन कत्रा याद्यह । याद्यह ना । जात असान कात्रण हाना বেশীর ভাগ জমি ঐ সিভিল রুল ইনজাংসন ইত্যাদি করে আটকে রেখে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই যে এই হোল আইন এবং এই হোল সরকারী প্রশাসন যন্ত্র। বিপুল জমি উদ্ধার করেও ভূমিহীনদের হাতে তুলে দিতে পার। যাছে না। এটা সম্ভব নয় কারণ গণ-উল্লোগ ছাড়া এ কাজ কথনও স্ক্তব নয়। ১৯৭১ সালে ভূমিসংস্কার আইনের যে সংস্কার বা সংশোধন করা হোল তার

মধ্যেও জটি-বিচ্যুতি আছে। তবে তুলনামূলকভাবে এই আইন যে অনেকটা ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

# [8-50-9-00 p.m.]

মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় তাঁর ভাষণে এই আইনকে কার্যকরী করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিভাবে তা কার্যকরী হবে সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। যদি আইনের শাসনের নামে শুধু প্রশাসন যন্ত্রকে দিয়ে এই আইন কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অতীতে আইনের ভাগ্যে যে হরবস্থা ঘটেছে এই আইনের ভাগ্যেও সেই হরবস্থা ঘটেকে। আজকে যথন সংবিধান সংশোধিত হয়েছে এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৃত্রন শক্তির সমাবেশ ঘটছে তথন আমরা নিশ্চমই বাছতি জমির মালিকদের Court-এ যাবার রাস্তা বন্ধ করতে পারি, নিশ্চমই জমির tribunal গঠন করতে পারি যে tribunal এ সরকারের জনসাধারণের এবং কৃষকদের ক্ষেত্ত মজুরদের সংগঠনের প্রতিনিধি থাকতে পারবেন এবং এরা আলোচনা করে ভূমি সম্পর্কে বিরোধ নিশ্চত্তিক করবেন এবং এইভাবে ভূমিসংশ্বার ক্ষত কার্যকরী করা সন্তব হবে। যাই হোক, আমি সরকারকে অন্তরোধ করবো যে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এ সম্পর্কে যে অসম্পূর্বতা আছে তা তাঁরা দূর করবেন এবং এই ভাষণের মধ্যে যে উৎসাহব্যাঞ্জক কথা বলা আছে, যেভাবে কর্মস্কির কথা বলা আছে, তাকে আরও দৃতভাবে, আরো প্রত্যিতভাবে কার্যকরী করবেন। আমি আশা করি এবং সেই আশা রেথে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদক্তাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানার বক্তব্য শেষ করিছি।

**এ আনন্দর্গোপাল রায়**ু মাননীয় উপাধাক মহাশ্য, মহামাল রাজাপালের ধলবাদজ্ঞাপক প্রভাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। একদা যে বীরভম জেলা শান্ত ছিল সেই বীরভূম ,জলায় যে অশান্ত আগুন জলে উঠেছিল, রাজ্যপালের ভাষণে কিছুটা শান্ত হয়েছে বটে কিন্তু স্বায়ী শালি স্থাপনের জন্য সরকারকে চিতা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। বীরভূম জেলায় বেকারের সমস্তা প্রচর। সরকারী উদ্দের্গে একমাত্র চিনি কল, আমেদাবাদ চিনি মিল বন্ধ হয়ে আছে। সেটা খোলা আবিলধে দুরকার। আয় একটি বিষয় বলবো, বেথানে কুটির শিল্পের সমস্তা দেখা দিয়েছে। পাতিপাড়া, রাস্মা, রুষ্টিপুর, তাঁতিয়াতে কুটিরশিল্পের যে সমস্থা দেট। সমাধান করতে হবে। সরকারী উত্তোগে কুষিকে ঋণ বা সাহায্য দিয়ে কুটিরশিল্পকে জোরদার করতে হবে এবং এতে বেকার সমস্তার সমাধান হবে। বীরভূম জেলা ক্ষিপ্রধান এলাকা অথচ ছবরাজপুর, খরবাসোল, নারায়ণপুর, মাসরা অঞ্চল আজ পর্যস্ত জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় নি। ছবরাজপুরে একটা হিংগলবাঁধ, মাসার বাঁধ এবং নারায়ণপুরে এবং মাদার অঞ্চলে বিভাৎ দাহাযা দিয়ে জলসরবরাহ করে চাবের উন্নতি করার জন্ম আপনার মাধ্যমে সরকারকে অন্তরোধ করছি। বারভূম জেলার রান্তার অবস্থা এত কদর্য্য যে বর্ষার প্রারম্ভে আখিন-কার্ত্তিক মাসে মাস্টবের হেঁটে চলা দূরের কথা, যানবাহন চলাচল দূরের কথা, সেথানে মাস্টব व्हटि व्हटि भारत ना। वालानूत, ताक्ष्मक द्वाफ य मर्वत्रक ताला, वीत कृत्मत य कर्म्या ताला, মোলারপুর থেকে আমুন পর্যন্ত মুশিদাবাদ এবং বীরভূমের যে রাস্তা যোগাযোগ করার জন্ত সেটা অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এই রান্তা হু,টির সংস্কার অবিলম্বে চাই। বীর ভূমের অতিরৃষ্টি এবং বক্সার ফলে যে হরবস্থার কালো ছায়া দেখা দিয়েছে অবিলম্বে  ${f T.R.}$  এবং  ${f G.R.}$ চালু করে হুঃস্থ পরিবারদের

রক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকারকে দৃষ্টি দিতে বলছি। সর্বশেষে মহামান্য রাজ্যপালের প্রস্থাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কর্চি।

**শ্রীমদনমোহন মিতা:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২৪।৩।৭২ তারিথে আমাদের মহামান্ত রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণ আশাব্যাঞ্জক ভাষণ হয়েছে তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে **ছ'একটি কথা বলতে** চাই। রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখেছি তিনি বহতের কলকাতা অঞ্চল **এবং শহরের** উন্নতির কথা বলেছেন। কিন্তু আমি এখানে অত্যন্ত আশাহত যে গ্রাম-বাংলার উন্নতির কথা তিনি কিন্তু বলেন নি বা স্ক্রম্পাই কবে বলার চেইাও করেন নি। বাংলা থেকে এসেচি তারা নিশ্যুই মনে মনে তঃখ পাচ্ছি। যে দেশে শতুকরা ৭০ ভাগ মাসুষ ক্ষমিজীবীর উপর নিভবিশীল তাদের কথা স্তম্প্রভাবে বলা হয়নি। তাই মনে কবি কৃষিকার্যোর **উন্নতি করতে হলে প্রথমে জলসে**চের কথা মনে প্রতে। আমি আরামবাগ মহক্ষার গোঘাট থেকে **এসেছি। সেথানে** আমরা দেখেছি যে দারকেশ্বর নদী আছে তাব পূর্ব তীরে অর্গাৎ আরামবাগ **এলাকায় মাইলে তিনটি করে রিভার লিফ ট আছে। কিন্তু** গো-ঘটে থানায় অগাৎ পশ্চিমনীরে **কোনরকম রিভার লি**ফটের বাবভা করা হয়নি। তাই মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য আপনার মাধামে আমাদের সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আমাদেব ঐ থানায় রিভার লিফ্ট-এব ব্যবস্থা করা **করা হয়। তথু তাই নয়, আমা**দের বাংলাদেশে যদি ক্র্যিজীবীর উপর লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যেমন গো-ঘাট থানার মধ্য দিয়ে এসেছে কংসাবতী পরিকল্পনা তাতে আমরা দেখেছি অত্যন্ত হঃখজনক ব্যাপার। যে গো-ঘাট থানাতে কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া, চু-তিনটি অঞ্চল ছাড়া কোন দিন বকা বকায় প্লাবিত হ'ত না আজকে কানোল আসার ফলে সারা গো-ঘাট থানা প্লাবিত হতে চলেছে। আমি দেখেছি ব্ধাকালে যথন অজস বৃষ্টি হয় তথন সেই ক্যানাল দিয়ে প্রচর জল যায় এবং বক্সা অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আর যথন মরুভূমির মত থা থা করে আমাদের অঞ্চলে তথন আমরা দেখেছি সেই ক্যানেলের জল দেওয়া হাহ না। অর্থাত ক্যানেলে যে উপকার হত সারা গ্রাম বাংলার মান্ত্র্য তারা তা চিন্তা করতে পারে না। যদি এই সমস্ত ক্যানেলে জুন মাস, মে মাসের শেষ পর্যক্ত জ্লাদেওয়ানা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই ব্রক্ম পরিকল্পনা রেথে ক্রমিজীবীদের সমস্থা বাডিয়ে দেবার ব্যবস্থা না করাই ভাল। আবু একটা কথা আমি বলবো। যাঁরা পাড়ার্গা থেকে এসেছেন তাঁরাও জনেকে বলবেন। যাদের রুধীর শ্রাবে মন্ত্র জাতির এই উন্নতি, যারা দিন-বাত্রি মাথার ঘাম পাষে ফেলে মাঠে ঘাটে কাজ করছে, দেহের রক্ত জল করে,রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এই বাংলাদেশের মাসুষের থাবার জোগাছে, দেই কুষিজীবী সেই কৃষির সমস্তার কথা ঠিক বলা হয়নি। আমি দেখেছি শিল্পক্ষেত্রে যারা শ্রমজীবী রয়েছেন তাদের গ্রাচ্ইটির কথা বলা হয়েছে, তাদের হাউস বিল্ডিং-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের त्मरे कृषिकौरी, यात्रा पिन ताळि थ्यटे माल्यत थातात त्यांशास्क्र लाएनत छेन्नलित कथा तला स्त्रान । তাই আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মন্ত্রিমহাশয়ের কিছু বক্তব্য রাখতে চাই যাতে আমাদের এই ক্ষমিজীবীদের উন্নতির জন্ম কৃষি সাহায়ের সময় বাদে হারভেষ্টিং বাদে অন্যান্য সময় বৎসরের যথন তারা বদে থাকে দেই সমক্ষ-তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিৎ এবং তাদের বাড়ীঘর তৈরী করার জন্ম চেষ্টা করা দরকার।

[ 9-00-9-10 p.m.]

**শ্রীস্থনীলমোহন ঘোষ মল্লিক:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশায়, মহামান্ত রাজ্যপালের ভাষণের

উপর যে ধন্তবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তা আন্থরিকভাবে সমর্থন করে হ'একটি কথা বলছি। উত্তরবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়েছে এবং সেথানে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেচে। কিন্তু আপনি জানেন,— অবশ্য এই ভাষণে, মুশিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় গত বন্যার কথার উল্লেখ আছে। আপনি জানেন, মূর্নিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় ১৯৫৬ সালে যে বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যার ভয়াবহতা এতবেশী হয়েছিল যে সেই সময় পণ্ডিত জ্ওহর্লা**ল নেহেফ** তেলিকপ্টারে করে তা পরিদর্শন করেছিলেন। তারপরে ১৯৫১ সালে যথন বন্যা হয়েছিল তথন মহামানা রাজাপালিকা পল্লজা নাইড় দেখানে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে এই কান্দী মহকুমা বন্যায় ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে সমস্তা সমাধানের জনা কেনে পরিকল্পনা হয়নি। ওধু জি. আর দিয়ে সামায়ক উপকার হয় কিন্তু স্থায়ী কোন উপকার হয় না। কাজেই এই বন্যা পীড়িত চাষীদের কথা ভাষা সরকারের উচিত বলে আমি মনে **করি।** গত কয়েক বছুরের বন্যায় দেখা যাচ্ছে আউদ এবং আমন ধানের আশা কম, সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আই, আর, (এইট) বা বোরো ধানের দরকার। তবে সেজন্য দরকার জলের। সেই জলের ব্যবস্থা করার জন্য আমি আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশ্যের কাছে অন্সরোধ জানাচ্ছি। তাছাভা এবারের বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছে সেই তুলনায় এবারে যে ঋণ বা সাহায্য গিয়েছে তা কিছুই নয়। অবশ্য চার মাস ধরে সরকার জি, আরু দিয়েছেন ঠিক কিন্তু যাদের ঘর ভেঙ্গে গিয়েছে আজ পর্যন্ত তার। ঘর মেরামত করতে পারে নি। এ দিকে আবার ব্যা আসছে, কাজেই তাদের কথা বিবেচনা করার জন্য আমি সরকারকে অগ্যরোধ জানাচ্ছি। আর একটা কথা, যাদের তেরপল দেওয়া হয়েছে তারা ঠিক দাহায়্য পেল না অথচ বাদের ঘর গুব বেশী ভাঙ্গেনি অর্থাৎ তেরপল পাই নি তারা পেয়েছে। তাছাড়া এই তেরপলগুলি প্রাস্টিকের, এগুলি বেশীদিন **থাকবে** না। গত কয়েক বছর বন্যা হয়েছে, আবার বর্ষা আসছে তাই আমাদের ভাবনা হচ্ছে। তাই সরকারের কাছে আমার অন্তরোধ এই সমস্তার আতু সমাধান করন। এই বলে রা**্গালের** ভাষণকৈ সমর্থন জ্ঞানিয়ে আমি শেষ করছি।

শ্রীহবিবুর রহমান: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধনাবাদস্চক প্রতাব এসেছে তাকে আহুরিক সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মাপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমগুলার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভাষণের ছয় নম্বর অধ্যক্তিদে বন্যার উল্লেখ রয়েছে এবং সেই সময়ে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছল তারও উল্লেখ আছে। সেই সাহায্য প্রয়োজনের কুলনায় খুব কম হলেও সে সম্পর্কে আমার বিশেষ বক্রবা নেই, তবে আর একটা কথা বলেছেন যে আনাদের বন্যাগ্রন্থ লোকদের ফাতিপুরণের জন্য ৬৬.৯১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ৩১.৯১ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছেন, বাকি ৩৫ ৪০ কোটি টাকা কোথা থেকে দেওয়া হবে কি হবে না এর কোন ইবিত এই ভাষণে নেই। এই সম্পর্কে একটা হিসাব দিয়ে আনাম আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মুর্নিদাবাদ জেলার জন্দীপুর মহকুমার লোক সংখ্যা হছে সাত লক্ষ্ণ ৩৭ হাজার ৫৯৪, এর মধ্যে বিগত বিধ্বংসী বন্যায় প্রায় ছয় লক্ষ লোক বন্যার কবলে পড়েছিল এবং কাতির পরিমাণ কমপক্ষে আমরা অন্নান করেছিলাম চার কোটি টাকা। তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ সাহায্যের জন্ম মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল কিছ্ক আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে চার লক্ষ ৪০ হাজার ২৭৫ টাকা মাত্র। ঋণ হিসাবে চাওয়া হয়েছিল >১ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে মাত্র দেওয়া হয়েছে ত'লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। গত বন্যার পর যথন আমরা আণকার্য করেতে নৌকায় করে পাড়ায় পাড়ায় খুরি তথন সেই সাধারণ মাহাযের মর্মান্তিক দৃষ্ঠা

এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে আসচে। আমাদের মন্ত্রিমগুলীর অন্যতম সদস্ত মাননী আবিত্ব সান্তার সাহেবকে নিয়ে যথন নৌক: করে বন্যার সময় ঘরি তথন নিশ্চয়ই তিনি বহ পরিবারকে দেখেছেন জলমগ্ন প্রায় ঘরের চড়োর উপরে মা ছেড়ে ছাতার নিচে চার-পাঁচটা ছেলে মেয়েকে নিয়ে নিজে কিভাবে কঠে রোদ বৃষ্টির মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। তারপর এই নির্বাচন। নির্বাচনের সময় আমাদের মনিদাবাদের প্রতিটি কংগ্রেস প্রাথীকে একটি সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নিরীহ সাধারণ মানুষ জানতে চেয়েছিলেন যে আমরা গছ নির্মাণের জহ সাহায্য পাব কিনা। আমরা তার সভত্তর দিতে পারিনি। মাননীয় মথামন্ত্রী মহাশয় যথন নির্বাচনী প্রচার কার্যে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে মশিদাবাদে যান তথন আমরা সমস্ত প্রার্থী মিলিং হয়ে আমাদের জেলা কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে তাঁকে অন্তরোধ জানিয়েছিলাম যে আমাদের এই বন্যাপীডিত তম্ত লোকেদের গছ ণির্মাণের সাহায্য অনতিবিলম্বে দেওয়া হোক, নচেৎ আমাদের নির্বাচনী প্রচার ব্যাহত হচ্ছে। আমরা জেলা কমিটির মাধামে আশা পেয়েছিলাম এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তথন জেলা ম্যাজিটেটকে টাকা দেওয়ার জন্ম চাপ দিয়েছিলেন। সেই ভরসা নিয়ে আমরা তাদের আশ্বাস দিয়েছিলাম যে নিশ্চয়ই তোমরা টাকা পাবে এবং মাননীয় মন্ত্রী আবহুদ সান্তার এতদর পর্যন্ত তাদের আখাদ দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর কন্সিটিউয়েনির শোকদের নির্বাচনী প্রচারের সময় বলেছিলেন, যে সমস্ত তন্ত হাজার হাজার পরিবার পদার ভান্সনে নিরাশ্রম হয়ে রাস্তার উপর এবং দরকারী খাদ জমির উপর বদবাদ করছেন বর্তমান সরকারী **আইন অফু্ুুনারে আন-অথুরাই**জ্ড অকুপায়ার হিসাবে তারা কেবল জি,আর, ছাডা অন্য কোনরক্ম সাহায্য পাছেনে না। আমরা সরকারে আসতে পারলে এই আইনকে সংশোধন করে দিয়ে প্রতিটি হস্ত পরিবার যাতে গৃহ নির্মাণ সাহায্য পান তার ব্যবস্থা করব। এই রকম আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। আছকে বেশ কিছ দিন হল আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, কিছ আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন ঘোষণা হল না যে সেই নিরীহ ছত্ত বন্যাপীডিত পরিবাবগুলিকে গ্রহ নির্মাণের সাহায়া দেওয়া হবে কিনা। তাই আমি আপনার মাধামে মন্ত্রিমণ্ডলার দাই আকর্ষণ কর্ছি যে কেল্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে, এই পরিস্থিতিকে তাদের বাঝায়ে এই তন্ত পরিবারগুলিকে নির্বাচনী প্রচারের সময় যে প্রতিশ্রতি, আখাস দিয়েছি সেই প্রতিট লোক যাতে গৃহ নির্মাণের সাহায্য পান তারজন্ম যথায়থ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। চাপ স্তুষ্টি করবেন এই জন্য যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে গরীবী ২ঠাও দ্রোগান দিয়েছেন সেই দ্রোগানের উপর আস্থা রেথেই এই নিরীহ জনসাধারণ বর্তমান সরকারকে ভোট দিয়ে সংখ্যা গরিছের আসনে বসিয়েছেন। আজকে যদি আমামর। এই প্রতিশ্রতি রক্ষা করতে নাপারি, তাদের যদি গৃহ নির্মাণের জন্তু নিয়ত্ম সাহায্য টুকুদিতেন। পারি তাহ**লে এদের** আমীর্বাদই অভিশাপর্রপে দেখা দেবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি।

শীজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, ২৪-৩-৭২ তারিথে পশ্চিমবাংলার এই পবিত্র বিধানসভার মাননীয় রাজ্যপাদ মাননীয় সদস্তগণের উপস্থিতিতে যে উৎক্ষাও ভাষণ প্রদান করেছিলেন সেই উৎক্ষাও ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা ধন্তবাদহচক প্রস্থাব উপস্থাপন করেছিলাম কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রত্যোৎ মহাজি সে বক্তবোর বিরোধিতা করে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্থাব সংযোজনের প্রস্থাব এনেছিলেন। তিনি প্রথমে বলেছিলেন যে ইহা অতি হংথের কথা যে, রাজ্যপালের ভাষণে স্বীকার করা হয়নি যে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের বস্তাগ্রন্থ জনগণের কর্মসংস্থানের এবং ত্রাণকার্য প্রয়োজন মত করা হয়নি। প্রত্যুত্তর দিতে

গিয়ে এই কথা বলতে বাধা হচ্ছি যে তাঁর এই ভাষণ চরম অসতো পরিপূর্ণ পিওস্করপ, যা পশ্চিম-বাংলার চার কোটি ৪০ লক্ষ্ণ গদেবতাকে বিভ্রান্ত করবার জক্ত উদ্দেশ্যপ্রণাদিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপাল তাঁর ছয় নয়র অধ্যায়ে বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার বক্তাবিধ্বস্ত ১০টি জেলায় যে ক্ষতি হয়েছিল এবং তার মধ্যে স্বাধিক ক্ষতি হয়েছিল মুশিদাবাদ, নদীয়া,হাওড়া, বর্ধমান, নদীয়া, মালবহ এবং মেদিনীপুর—এই রাজ্যের নোট ভূথগুরে শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশী এবং এক কোটি দশ লক্ষ লোক, বেশী অধিবাসী-সমন্বিত প্রায় ৭৯০০ বর্গমাল এলাকা বক্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শুলাদি ও বাসগৃহের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল এবং ১৫০ জন মান্ত্যের প্রাণহানি ঘটেছিল। বন্যাগ্রস্ত কর্মক্ষম জনগণের কর্মসংখানের জনা ত্রাণকার্য শুরুকর করা হয়েছিল। এর জনা রাজ্য সরকারের অন্তমিত প্রয়াজন হল ৬৮৯০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সাহাল্য হিস্কেরে ব্যাকের ব্যাব্রের পরিনাণ ৩১৫০ কোটি টাকা নিদিষ্ট করেছেন এবং এর মধ্যে ৯০০ কোটি টাকা ৬০ ধন হিসাবে মধ্যুর করা হয়েছে।

### [ 9-10-9-20 p,m. ]

হুগলী জেলায় ভারতীয় জেংয়ানদের ত্রাণকার্যে লাগানো হয়েছিল, বোরো ধান, আই, আর (এইট). গম এবং তুলা চাষের জন্য সাধ্যমত ব্যাপক সাহায্য করা হয়েছে। বন্যাগ্রন্থ কর্মক্ষম মানুষ্থের গহ নির্মাণের জন্য সংহাষ্য দেওয়া হয়েছে, তাদের সাজ-সরঞ্জাম কেনবার জন্য সাহাষ্য দেওয়া হয়েছে ও বনায় ক্ষতিগ্রন্ত এলাকায় খাজনা মক্র করা হয়েছে, দেখানকার স্থালের ছাত্র-ছাত্রীদের মাহিনা মকুব করা হয়েছে। স্বতরাং মাননীয় সদস্ত প্রভোত মহাতি মহাশয় যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা অপত্যে পরিপূর্ণ এবং বিভাবিকর তাই নয়, এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বিতীয় অভিযোগ করেছেন যে ইহা অন্ত্রীকায় যে, "গ্রীবী হঠতে" আন্দোলনের ফলে গ্রীব্রেই হঠান হচ্ছে এবং গরীবী জ্যবর্দ্ধনান হয়ে দেখা দিছে। "গরীবী হাঠাও"-এর নামে প্রশাসনিক বায়ভার এবং নানাপ্রকার প্রতাক্ষ এবং অপ্রতাক্ষ করভার বাড়ানো যাছে। ''গ্রীবী হঠাও" আন্দোলন একটা নূতন ধবণের নিপীড়নের অস্ত্র সরকার হাতে নিয়েছেন, প্রসঙ্গক্রমে বলতে গিয়ে এই কথা এখানে বলতে বাধা হচ্ছি যে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে রাজ্তম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই রাজ্তম তার ব্যাঘ্রচর্ম খুলে বিলীন হয়ে গেছে, এদেছে সাম্ভত্তে। সেই সাম্ভত্ত নিংশেষ হয়ে গেছে, তার্পর এদেছে জমিদ।রতন্ত্র যে জমিদারতন্ত্রের জন্য পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে গণ্ডস্তের মাধ্যমে তার শেষ থোলসটুকু নঠ হয়ে গৈছে। তারপর আমরা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের জমির সীমা নিধারিত ছিল ব্যক্তিগতভাবে ৭৫ বিঘা, পর্বতীকালে এই জমির সীমা কমিয়ে পাল'মেটে আইনের মাধ্যমে সেচ এলাকায় ৩৭ বিষা ও অসেচ এলাকায় ৫২ বিষা করা হয়েছে। এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে এথনও পর্যন্ত প্রাপ্য জমি চার লক্ষ একর ক্লষি জমি বন্টন কর। হয়েছে, ৬০ হাজার গৃহহীন ক্লয়ক পরিবারকে ও প্রতিমাদে মাদে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরেব সম্পত্তির সীমা নিধারণের জক্ত আইন আসছে, গরীর ভাগচাষী যাতে তার কাষ্য উৎপাদিত ফ্সল পায় কোথাও ৭৫ ভাগ কোথাও বা৬০ ভাগ্যা পাছেছে দেটা আমরা দেখছি। তাদের যাতে ভাল বীজ এবং সারের বাবস্থা করা। <sup>ষায়</sup> তাব ব্যবস্থা আমরা করছি। স্নত্রাং গরীবী হঠাও আনেদা**ল**নের ভিত্তি প্রত্র স্থাপিত **হচ্ছে।** প্রত্যক্ষ কর এবং অপ্রত্যক্ষ করের প্রন্তার সরকার এখনও করেন নি, তবে ভারতের প্রাক্তন নৃপতি-

বর্গ এবং মাননীয় সদস্য প্রজোত মহান্তির চিন্তাধারায় যেহেত তারা গরীব তাদের বিশেষ স্লযোগ স্পবিধা এবং ভাজা বিলোপ করা হচ্চে। গরীবী হঠাও আন্দোলনকে বাহুবে রূপায়িত করবার জনাই এই ধবণের কাজ করা হাচে। একচেটিয়া বাবসা, বাক্ষি-বীমা জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কোলিয়ারী যেথানে শ্রমিকদের শোষণ করা হয় সেই শোষণ বন্ধ করার জনা গরীব শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য কোলিয়ারী জাতীয়করণ করা হয়েছে। ঠিক সেই কারণে ধনতন্ত্রকামী পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতিভূমাননীয় সদস্ত প্রত্যোত মহান্তি মহাশ্যের সেই গ্রীব হঠানো হচ্ছে। এই ধরণেন গরীবদের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করবার জনা সরকার আজ প্রতিশ্রুতিবন্ধ। স্কুতরাং এই শেলীর শোষণকারী গ্রীরদের হঠানোর জনা আমরা কাজ করে যাব। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, জিনি জাঁব পাঁচ নম্বৰ অক্তচ্চেদে বলেছেন ইহা আজ স্বভনবিদিত যে, গত নিৰ্বাচনে ব্যাপকভাবে দ্র্মীতির আশ্রম গ্রহণকর। হয়েছে এবং ইহা একটি সাজানো নির্বাচনেররূপ নিয়েছে। এই নির্বাচনের ফলাফলকে জনগণের বিরাট রায় বলা চলে না। বিরোধী দলের প্রায় বিলপ্তি গণতন্ত্রকে তর্বল করে ফ্রাসীরাদের স্টুনা করবে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্র, মাননীয় সদস্ভের এই যে সংশোধনী এই সংশোধনী উপস্থিত করবার সময় বিরোধীদলের অফুপস্থিতির জনা তঃথ প্রকাশ করেছিলেন কিছু আমি তঃথের কারণ আছে বলে মনে করি না কারন আজকে সি, পি, এমের নির্বাচিত সদস্যাগ কিম্বা জ্যোতিহীন জ্যোতিবাব বা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হরেরুফবাব যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন বা তারা বাইরে থেকে যেকথা উচ্চারণ করছেন আজকে এথানে বসে ঠিক সেই সব কথার মাননীয় সদস্য প্রত্যোৎ মহান্তির মুখেও আমরা গুন্ছি। তিনি সি, পি, এমের সাল এজেন্সী নিয়ে যথন বদেছেন তথন তার মুখ থেকে বা তার কণ্ঠ থেকে এই একই শব্দের পদধ্বনি যে শুনতে পাব এটা স্বাভাবিক। স্কুতরাং আমাদের ছঃথ পাবার কিছু নেই। ছঃথ আমাদের গণদেবতা অর্থাৎ যারা ভাদের আট বা ৩২ ভোটের বাবধানে জরী করেছেন। আজকে তাদের এই তঃথ আন্তরিক। তারা যদি নির্বাচনের আগে সেই গণদেবতাকে বলতেন যে আমরা নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা না পেয়ে বিধানসভায় অংশ গ্রহণ করব না। ঠিক তেমনি ভারতবর্ধের পবিত্র সংবিধানে এরপ নেই যেথানে বিধানসভার পথ বন্ধ করা হয়েছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়েছে বা ফ্যাসীবাদের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। তাই যে সমস্ত অঞ্জ-এর মান্ত্য সি, পি, এম, প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন সেই গণদেবতাদের কাছে বিধানসভা থেকে অফুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা নিজেদের এলাকার উম্বয়নের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের উপর এরপ চাপ সৃষ্টি করুন যে জনমতের কাছে যেন তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আপনাদের দায়িত্ব থারা অমান্য কবেছেন তাঁদের চিনে রাপুন। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস মাত্র ৫৫টি আসন পেয়েছিল। তথনও কিন্তু কংগ্রেস জন্মতকে অগ্রাহ্য করে নি। বিধানসভা বয়কট করে নি। তাঁরা প্রথমে বললেন ৮টি নিবাচন কেন্দ্রের নিবাচন অবৈধ হয়েছে। এক রাত্রির ব্যবধানে সেটা বেড়ে গেলো। তাই মাননীয় সদস্থের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণীয় হতে পারে না। উপরস্ক নির্বাচনে যদি সতি। কারচপি হয়ে থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক মোরচা বহিতৃত সদস্য শ্রীপ্রত্যোৎ মহান্তি বা শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল চন্দ্র সেন তাঁরা কিভাবে জয়যুক্ত হলেন। এটা ভেবে দেখার কথা। আমি মন্ত্রীদের অত্যন্ত সচেত্র থাকার জন্য অহুরোধ জানাচ্ছি। আর অমুরোধ জানাচ্ছি একদা করুণ কঠে যাঁরা আর্তনাদ করেছিলেন ''আমরা কোথায় আছি" সেই আনন্দ বাজার পত্রিকা গোষ্টিকে, অনুরোধ রাথছি যুগান্তর পত্রিকার কঠক্রন করবার জন্য গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদেরকে, দীর্ঘদিন যে পত্রিকার সাহসী পদক্ষেপকে রুদ্ধ করে রাখ্য হয়েছিল সেই বস্থমতীকে এবং অকান্য পত্ৰ-পত্ৰিকাকে অৰ্থাৎ দৈনিক পত্ৰ-পত্ৰিকাকে গঠণমূলক, স্টিমুলক সমালোচনা করে বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণের অহুরোধ জানাচ্ছি। স্কুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পথে এই সরকার এগোতে চান। মাননীয় সদত্ত নিজের নাম প্রচারের জক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-

ভাবে যে বিভাত্তিকর বক্তবা রেথেছিলেন বা সংশোধনী এনেছিলেন সেটা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

পরিশেযে, বেকার সমস্তার সমাধানের জন্ম রাজ্যপালের ভাষণে স্কন্ধ পরিকল্পনা নেই এই জাতীর বক্তব্য কেউ কেউ রেখেছেন। রাজ্যপালের ভাষণ পরিকল্পনার থসড়া নয়, কারণ ভূমিকাটাই সমস্থ গ্রন্থ নয়। রাজ্যপালের ভাষণে থাকবে স্থগভীর নির্দেশ। টেডিয়াম তৈরীর কথা মাননীয় মুখ্যমন্ধী ঘোষণা করেছেন, পাতাল রল তৈরীর কথা ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে বেকার সমস্তার নির্পণের একটা ইন্ধিত সরকার ইতিমধ্যেই দিযেছেন। তাই আমাদের শ্রীপ্রত্যোৎ মহান্তি ্য সংশোধনী প্রস্থাব উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো পরিপূর্ণ অগ্রাহ্ম করছি এবং মহামান্ত রাজ্যপালের বক্তবো ্য ধনাবাদ স্থাক প্রভাব পড়েছিলাম তা আশা করি প্রতিটি সদস্য একমত হয়ে গ্রহণ করবেন।

শ্রী আজি ভকু মার পাঁজা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সারা বড়তলা পশ্চিমবাংলার মাতৃষকে প্রণাম জানিয়ে রাজ্যপালের ভাষণকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। অনেক সভ্য এথানে ঠাঁদের বক্তব্য রেথেছেন যে রুজ্যপালের ভাষণে স্বাস্ত্য দপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা এই সম্বন্ধে মাত্র ছাট বা তিনটি লাইনে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা নিশ্চিত আজকে আমাদের অনেকে অনেক কথা বলেছেন, অনেক লিপেছেন, গত তিন মাস ধরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সারা পশ্চিমবাংলার মাতৃষের কাছে বজুতা, কথাবারী অনেক দিয়েছেন।

### [ 9-20—9-30 p.m. ]

্ছাট কথা আছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে ঐ যে ছ'টি লাইন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আছে তার মধ্যে পাশ্চমবাংলাব মান্নযের কাছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কি কি কাজ এবং দেই কাজ কি করে করা হবে তার মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত আছে। আমরা অনেক কথা বলেছিলাম তার মধ্যে এমে-বাংলরে মানুষের কাছে আমরা ছেয়েছিলাম তায়ী সরকার। এপনও দেওয়ালে ে এয়ালে গ্রাম-বাংলার সব ছায়গায় দেখা যাবে আমাদের লেখা চাই স্তায়ী সরকার। পশ্চিম-বাংলার মানুষ তা মঞ্জর কবেছেন। তাঁরো এমন সরকার দিয়েছেন যা সারা পুথবী খুঁজে দেখলে দেখা যাবে ওপার বাংলার মুজিবের ছাচা আর কোথাও নেই। ভিক্ষা চেয়েছিলাম মাঞ্চেষ্ট কাছে আমর। স্বায়ী সরকার চাই। তাঁরা তা দিয়েছেন। দিতীয় কথা আমরা বলেছিলাম পরিকার-পরিছেল, ছুনাতি-মুক্ত, প্রশাসন বাবজা। দায়িত্র কাদের ? দায়িত্র এখন আমাদের প্রতিটি দভোর যাঁর। সারা পশ্চিমবাংলার মা-বোন, সেহনতী মাহুষ, শ্রমিকদের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তৃতীয়, বেকার সমস্তা দূর করতে হবে। দায়িত্ব আমাদের; কারণ আমতা ए:शी সরকার পেয়েছি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হুই দায়িত্বই আমাদের। চতুর্থ যে প্রতিজ্ঞা আমরা রেথেছি — সামাদের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেটা আমাদের শিথিয়েছেন প্রতিজ্ঞা যথন করা হয় তথন তা পালন করতে হয়। তাই দোনার পশ্চিমবাংল। আমাদের গডতে হবে। আমি আইনের ছাত্র ছিলাম। High Court-এ practice করতাম। আমি জানি জজ সাহেবকে ভুগু মুখের কথা বললে চলে না। আমরা এটা জানি মাননীয় সদস্য যাঁরা এসেছেন পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছ

পেকে তারা মুখের কথা নিশ্চয় শুনবেন না . তাই কাজের নজীর দেখাতে হবে পশ্চিমবাংলা মান্তবের কাছে। ১৯৬৭ সালে High Court থেকে যথন ফিরছিলাম ট্রাম থেকে মা-বোন, শ্রমিক মাষ্টার-মহাশয়দের নামান হল বলা হল লাল সেলাম আবীর মাথান হল। ভাবছিলা পশ্চিমবাংলার মান্ত্র মথন রায় দিয়েছে তাঁরা রায় দেবেন না। ভাবছিলাম এমন নৃত্ন জিনিং দেশছি আমাদের মাঝখানে তাতে পশ্চিমবাংলার মাজ্য এতদিন যা চেয়েছিলেন তাই হবে শহীদ মিনারের তলা থেকে আরম্ভ করে শ্রামবাজারের নেতাজীর মুহ্রির পা পর্যন্ত চারিদিকে আবী: লাগান হয়েছে। কিন্তু ২।৩ দিন পরে আমার এলাকায় পশ্চিমবাংলার প্রথম শহীদ হল ১৮ বছরের **(ছिल मी भक म**त्रकात । विख्ना कितन देकनाम तोम क्षिते अवश दिशान मत्रीत त्याए मकान मते। সময় খুন হল। ছেলেরা এদে আমায় বলল একটা দীপক সরকার গেছে, কিছু হিংসার বদলে হিংসা, খনের বদলে খন চাই। আমি তাদের বললাম না। তাতে অনেকে রাগ করল। তারপর কিছু দিন পরে তারা আমাকে ছোট একটা মন্ত্র দিয়ে বলে গল দীপক সরকারের রত্তে গণতন্তের দাবী হোক সোচ্চার। সেটা হলো ১১ই মার্চ ৯৭২ সাল। দ্বিতীয় নজীর ১৯৬৯ সালে। পশ্চিমবাংলার মান্তব ঠিক করলো কবরে যাচ্ছেন, কবর দিতে বলছেন। কবরে গোলেন মার্কসবাদী কমিউনিই পার্টি যার। আজ এখানে নেই। ১৯৬৭ সালে কবর দিতে বললেন, ১৯৬৯ সালে কবর দিতে বললেন, আবার ১৯৭১ সালে কবর দিতে বললেন। প্রপ্র তিনবার কবর দিতে বলেছেন। আজকে আপনার৷ তাকিয়ে দেখন তাঁদের যেথানে বসবার জায়গা সেথানে কাঠের কফিনের মতো পরপর সাজানো রয়েছে। কবরে আছেন কারা, কবরে আছেন মার্ক্সবাদী কমিউনিই পার্টির সদস্ত নয়, কবরে অংছেন হিংসার রাজনীতিতে যাঁরো বিশ্বাস করতেন, যাঁরো বিশ্বাস করতেন থনে খুনীর উপরে তাঁরা। যুবক, তরুণ, ভাই,যাঁরা মার্কস্বাদী কমিউনিই পার্টিব সভা, যুবক যাঁরা, তরুণ যাঁরা যাঁরা, তাদের হাতে রিভলবার, বোমা, ইেনগান তলে দিতেন দেই রাজনীতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের কফিন আজ ওথানে দাজান রয়েছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য, আমি অবাক হয়ে যাই দেখে যে নেতারা, জ্যোতিবাৰু, হরেক্ষণ ,কাঙার মহাশ্য, যাঁরা ঐথানে বসে থাকতেন, আঞ্চল দেথিয়ে দেখিয়ে আমায় প্রশ্ন রেখেছিলেন, গতবারে বলেছিলেন, বিচার মন্ত্রিমহাশয় ঐ তুইজন সদস্তকে ষতক্ষণ না আনা হচ্ছে ঘাঁদের পিছনে সারা পশ্চিমবঙ্গের মাজ্য আছে তাহলে এখানে কাজ হতে দেবেন না। হাত গুটিয়ে নেমে এসেছিলেন তাঁরা, দলে ভারী আছেন, মারামারি করে মাননীয় অধ্যক্ষের ,য় নির্বাচন ছিল সেটাই বানচ:ল করে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলাম সেদিন নতুন এসেছিলান, তথন বিশ্বাস করেছিলান ভাই বলেছিলান যে জ্যোতিবাৰ আপনাকে যে দড়ি দিয়ে হরেক্ষ্বাব্ টান্ছেন দে দাছ রক্তাক্ত। পশ্চিমবাংলার মাছ্যের আশীবাদের যে ক্থা বলেছিলাম আজ নেটা প্রমাণিত হয়েছে। আজকে জ্যোতিবাবুও নেই, হরেক্লাক্রবুও নেই, উন্দের দলের কেউ নেই অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন। অ জকে আশ্চর্য হয়ে গেলেও আমাদের আছেয়, বিশেষ আছেয় শ্রীপ্রকুল্লচন্দ্র দেন মহাশয় তিনি বললেন যে কারচুপি হয়েছে। অবকে হয়ে যাই তিনি কি ভূলে গেছেন আমার এলাকায় সংগঠন কংগ্রেসের একজনকে দাভ করানে। হলো, আমাকে ফোন করে তারা বললেন –আমি নিজে জিজ্ঞাসা না করা সত্তেও যে এটা একটা নীতির लड़ाहे, जामांत्र मर्प्स लड़ाहे हरते। तिथलाम कि जातन ? तिथल म के मः गठन कर धरमत नाम करत যাঁর। নিবাচনের জক্ত যরে ঘরে ঘরছেন, যাঁর। বুণে বুণে বদে এইলেন তার। ঐ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। ওঁরো গুটো করে পোলিং এজেন্ট পাঠিয়ে দিলেন চক্রান্ত করে, আর আজ উনি কারচ্পির কথা বলেছেন। আজ মনে পড়ছে না ১৯৬৭ সালে বারেশ্বর গোষ মহাশয় ঘিনি বাকুড়া থেকে ইলেক্টেড হতে পারেন

নি তিনি আমাদের এথানে সিদ্ধেশ্ব মিত্র নহাশ্যের ইলেকশন চ্যালেঞ্জ কবেছিলেন ১৯৬৭ সালে ছাট্রকোটে পিটিশন করেছিলেন। একটা নয়, পর পর পিটিশন করেছিলেন আজ তাঁরা এগিয়ে আস্চেন্না কেন? ১৯৬৯ সালে হগীয় নেপালবাবু তাঁর বিক্লে মামল। করেছিলেন কে? ঐ মার্ক্রবাদী কমিউনিই পার্টির হরপ্রসাদ বাবু। মনে নেই পিটিশন করেছিলেন গুরু পিটিশন নয় আপ্নারা স্কলেই জানেন যে তিনি হাইকোটে জিতেছিলেন কারণ ছিল ঐ কারচুপি। যদিও ফুল্রীম কোটে আপিল করার পর নেপালবার আবার জিতেছিলেন এবং এই বিধানসভায় ফিরে আসার অভ্যতি পেয়েছিলেন। ১৯৬৭ নয়, ১৯৬৯ নয়, ১৯৭১ সালে প্রশাস হাব মহাশয় মার্ক্রাদী ক্মিউনিই পার্টির সদস্য তিনি প্রদেয় হারেণ মুথাজার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন কেন না কারচ্পি হয়েছে। হাইকোট আছে, আদ'লত আছে, বিচারপতি বদে আছেন, ছটো একটা মামলা করে ্দ্রধান। সেদিন মামলা চলেছিল দেও মাস ধবে, দিনের পর দিন জনসাধারণের প্রসা কড়ি কিভাবে অপবায় করতে ২য় তাবা ,সদিন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়োছলেন। তাঁরা দেছ মাস ধরে মামল। করেছিলেন, নানান সাক্ষী এনে মামলা করে যাচ্ছিলেন। এই মামলা ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ সালে হয়েছে, ১৯৭২ সালে কি দোৰ করল ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কারচুপি কিছু নয়। দেখা গেছে নিবাচনের যথন ফলাফল বেরোতে লাগল তথন তারা বললেন এইদিন পরে গণণাতে কেউ যাবেন না। কারণ আর কিছুই নয়, ঐ যে যুবক ভাষের। যাদের হাতে তারা বোমা ্লে দিয়েছিলেন, যাদের ১/তে রিভল্ব'ব তুলে দিয়েছিলেন, যাদের খাতে স্টেন্গা**ন তুলে** নিয়েছিলেন, তার। আজ বিদ্রোতী। তারা বিদ্রোহ করেছে তাঁদেব বিক্রে। তাই তাঁরা কাউণ্টিং এজেন্ট হতে চান নি, তাই কাউকে তাঁরা পাঠান নি। তাঁরা আসবেন কোনমুখে?

## [ 9-**3**0 - 9-40 p.m. ]

এখানে আসবেন কোনমুখে? এলাকাতে এলাকাতে খুন হয়েছে, এলাকাতে এলাকাতে প্রাণ হারিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মায়ের ,কাল বালি করে চলে গেছে ঐ সন্থ নতাদের জন্ম। যাঁরা বলেছিলেন বেংমা হাতে নিয়ে, বিভলবার হাতে নিয়ে খন কর গিয়ে কংগ্রেসদেবীদের, খন কর গিয়ে মাঠার মহাশয়দের বলেছিলেন শ্রণকদের ভাইদের—যারা গলায় লাল কুমাল বাঁধিবে না তাদের। বলেন নি? এইকণা বলেছিলেন তাই আজ ঐ যুবক ছেলেরা বিদ্রোহী, বিদ্রোহী হয়ে খুরে বেড়াচ্ছে তার।। আশ্চ্যা হয়ে ঘাই, নির্বাচনের মধ্যে গুরুক বন্ধুদের, কিভাবে কাজ করতে ্দথেছি ঐ মার্কস্বাদী সদস্তদের? থেতে পায় নি হয়ত, তবু কাজ করে গছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গ্রেছেন। অক্তদিকে নেতাদের ছেলেরা কেউ পড়ছেন বিলাতে, ভালকরে লেথাপড়া করছেন। তাদের হাতে তে। বন্দক তুলে দেওয়া হয় নি, তাদের ম'য়েদের তো কোল খালি হচ্ছে না। জন্তদিকে তাদের নেতার বসে আছেন জমিজমা নিয়ে বর্ধমানে। কৈ সেধানে তো কিছু হচ্ছে না, আশ্চর্যা হয়ে যাই যিনি গবিত হয়েছিলেন মুগনয়না দেবীর চোথের জল, মলয়, প্রণব জিতেনের খুন দেখে গবিত হয়েছিলেন, তাদের পশ্চিমবাংলার মাত্রয আজ সরিয়ে দিয়েছে। এটাই হচ্ছে जामार्गात ভाরতবর্ষের, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাদের কথা, অধ্যক্ষ মহাশয়, যেথানেই বিশ্বাস্থাতকতা, ্যথানে কাপুরুষতা, যেখানেই জনসাধারণকে নিয়ে থেলা চলে সেথানেই জনস্থারণের পরিস্কার বক্তবা থাকে, তাদের রাম বেরিয়ে যায়, তাদের জনসাধারণ দূর করে দেয়। তাই আজ যথন তারা এই সংসদে নাই তথন আমাদের নেতা বলেছিলেন দায়িত্ব আমাদের প্রচুর। নিশ্চিত দায়িত্ব প্রচুর। আপনাদের জনসাধারণের আশীবাদে স্বাস্থ্য দপ্তর আমার উপর। যেদিন থেকে কাজ

কর্মচি আজ অবধি মাত্র ১১ দিন কাজ করে চমকে উঠেছি। গুনলে অবাক হয়ে বাবেন যে কিভাবে আমাদের কাজ করতে হয়। আমি চাইছি প্রতিটি সৈত্য সেনাপতির মত নিজেদের এলাকা আগলে রাখন। যেখানে যা ঘটনা দেখবেন, আপনারা যদি অক্তায় দেখেন, আপনারা যদি অলপত্তা বা কলেরার থবর পান নিশ্চিতভাবে আমাকে সরাসরি এসে জানান। আমি জানি এরমধ্যে অনেক লোক এখনও লুকিয়ে আছেন। ঐ যে যারা বাইরে থেকে রুমানিয়া, ইংলণ্ডে যাচ্ছেন বলে চিৎকার করছেন তাঁদের তাঁবেদার লোক এখনও লুকিয়ে আছেন। খবর পাঠাচ্ছেন না আমাদের কাছে কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে। জনসাধারণের সরকারকে, পশ্চিমবাংলার মান্নুষের সরকারকে বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা বানচাল করে দিতে হবে। বলে দিই তাদের পরিকারভাবে যে দৈনিকের মত কাজ করুন। এলাকার এলাকার প্রর মুরে মুরে রাগুন এবং যার যা দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে পালন করে যান। কারণ স্বাস্থ্য দপ্তর অপিনারা জানেন যে বিশেষভাবে এমন একটি দপ্তর যার কাজ আপনারা যদি আমার সঙ্গে না নেন, একস্পে হাতে হাত না মিলিয়ে কাজ করেন, পশ্চিম-বা লার মাত্রষ, মেহনতা মাত্রষ, গ্রামের গরীব ছেলেরা গ্রামের মা-বোন যারা কট পাছেন তাদের কাছে যদি আপনারা ছড়িয়ে না পড়েন, তাহলে তো আমার কাছে সবধবর আসবে না। আমি বলি না সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই গলদ আছে। আমি জানি যে তাদের মধ্যে এখনও অনেকে আছেন যাঁরা চেয়েছিলেন স্থায়ী সরকার তা নাহলে অত্যাচার্রাত হ'ত। ট্রান্সকার হ'তেন হয়ত। একমাস হুমাদের মধ্যে, সেই ফাইলও দেখতে পাচ্ছি, তিনি ২য়ত তাদের ২য়ে কাজ করেন নি, তাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। মেদিনীপুর থেকে দাজিলিং সাত দিনের মধ্যে, দাজিলিং থেকে কোলনগর, কোলগর থেকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মেদিনীপুর-- এইভাবে ঘোরানো হচ্ছে, তাঁরা চাইছেন বিশ্বাস, কনফিডেল। সেই কনফিডেল আমরা নিশ্বরই আনব। আমরা আনব, আমরা কাজ করাব তাদের দিয়ে, তবে আনি চাচ্ছি আপনারা আপনাদের এলাকার সেনাপতির মত ভার নিন। আজকে অবাক হয়ে যাবেন ১১০০ গাঙী আছে স্বাস্থ্য দপ্তরের, তার মধ্যে ২২৮টি এাছুলেন্স থারাপ হয়ে পড়ে আছে কতদিন সেই ঠিকানা এখনও আমি বের করতে পারি নি। আর একটা জিনিস আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাচ্ছি, বিশেষ অন্তরোধ, অধ্যক্ষ মহাশয়, সারা পশ্চিমবাংলার মাজ্যের কাছে অভুরোধ, আমাদের যাঁরা শ্রন্ধেয় শিক্ষক মহাশয়েরা রয়েছেন নানা কাজের ভার নিয়ে, শ্রদ্ধের চিকিৎসকেরা রয়েছেন তাঁরা জ্ঞানী— আমি জানি তাঁরা অনেক বিভান, কিন্তু একটা তাঁদের কাছে যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ কোন আমলা, কোন সেকেটারী, ডেপুটি সেকেটারীর কাছে এ্যাসীস্টট্যান্ট তাঁরা মাথা নত করবেন না। পরিষ্কার বক্তব্য এই মাথা যদি তাঁরা করেন তাহলে আমার পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব নয়। অধ্যক্ষ মহাশয়, জ্মামি চাচ্ছি, পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা করতে গেলে প্রতিটি মান্ত্য এগিয়ে অস্ত্রেন, বিশেষ করে এগিয়ে আস্থন যাঁরা রোগীকে প্রাণ দেন, রোগীকে বাঁচান, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের ভার নিয়ে আছেন তাঁরা। অধ্যক্ষ মহাশন্ত্র, আমি নিজে ডাক্তার নই, কিন্তু একটা জিনিস এই সংসদে বলে দিতে পারি আমি যেখানে ছিলাম সেথানে বিচার হত।

আমি পরিশেষে বলতে ভাই আমি এথানে যতদিন আছি স্থবিচার করে যাব। পশ্চিমবাংশার মাহ্য, যেথানে হুনাতি আছে চোথে আঙ্গুল দিয়ে দেথিয়ে দিন, আপনারা যাঁরা এম. এল.-এ আছেন, আপনাদের বলছি, আপনারা যাদ সেই হুনীতি আঙ্গুল দিয়ে দেথিয়ে না দেন তাহলে আমি আপনাদেরও দোষী করব, যেথানে হুনীতি আছে সেথানেই চোথে আঙ্গুল দিয়ে দেথিয়ে দিন, মামাই হোক আর দাদাই হোন, হুনীতি দেথিয়ে দিন। নইলে ভুধু মিছামিছি কথাই আমরা বলে যাব, পাঁচ বছর ভুধু কথা বলে যাব এবং তা যদি হয়— এ যে দিউগুলি থালি দেথছেন, তারাও

🗝 कथारे तलाहिन. जात करे जैरानत वरे अवसा राम्राह - आमारानत वरे नना रात । माननीम অধাক্র মহাশর, আমার বিশেষ অভবোধ সারা বাংলার মাত্রবের কাছে, বিশেষতঃ প্রাক্তের মাত্রবের कारह. खन्न है भारमुद बन डाँवा कान है जिस्तादात बन, बाँक स्थारन मिन खँरक स्थारन मिन. এই অন্তর্যাধ রাথবেন না ব্রুকন একথা বল্ছি ? ধরুন কোন একজন শ্রাদ্ধের মানুষ বললেন ওঁকে টালফার করে এখানে দিন। আপনারা জানেন যে টালফার সেটা হল একটা চেইন টালফার। একজন ডাক্তার গেলেন অন্থ জায়গায়, তাঁর জায়গায় কে আসবেন, সেথানে কি অবস্থা হবে ? আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিষ্কার পরিষ্ণন্ন কিনা সেটা আমি এখনও জানি না। ধরুন তিনি চলে গেলেন, সেখানে যে আর একজন ডাক্রার আসবেনই তার গ্যারান্টি কোথায় ? ধরুন সেখানে কোন ডাক্তার পেলাম না। সেই অবস্থায় সেখানে একজন মা তিনি হয়ত অমনিতেই মারা যেতেন, কিছ ডাক্তার না থাকার ফলে মারা গেলেন, তথন এই যে অভিশাপ পড়বে, ভগবানের সেই অভিশাপে, পশ্চিমবাংলার মানুষের অভিশাপে, আমরা একদিনও টিকতে পারব না। যেথানে অবিচার দেখবেন, নিশ্চিতভাবে জানাবেন। আমি মাননীয় সভাদের কাছে, পশ্চিমবাংলার মাছদের কাছে এই অনুরোধ রাথছি। আমি তাদের পরিষারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে কাজ নিশ্চিত হবে, কোনবক্স ভ্রতায় আমরা বর্দান্ত করব ন<sup>া</sup>। আমাদের মুষ্টে পড়ার কিছু নাই. কারণ পথ আমাদের গণতন্ত্র, লক্ষা আমাদের সমাজতন্ত্র, মন্ত্র আমাদের বন্দেমাতরম্, নেত্রী आभारमत भीभनी हे स्मिता शांकी जात अलिति भा। अयहिसा।

শ্রীভোলানাথ সেনঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যপালের ভাষণকে স্থাগত জানিয়ে ভধুমাত্র ছই-একটি কথা বলছি। আজ অনেক রাতও হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের অনেকে এখানে রাস্থার কথা বলেছেন। আমি তাদের এটাই জানাব যে রাস্থার অভাব সম্বন্ধে আমি সচেতন আছি, আমি নিজেও ভূক্তভোগা। আমি দাঁড়িয়েছিলাম বর্ধমানের ভাতার অঞ্চল থেকে, বর্ধমানের স্থান্ব পল্লীতে রাস্থা যে কি জিনিষ, সেটা আমার জানা আছে। কিন্তু অর্থ আমাদের সামিত, সবাহ জানেন, তার মধ্যে চেঠা করবো এবং রাস্থা যতদূর ভালভাবে করা যায় ততদূর করে যাব। সেজ্যু সব আমলাদের সাহায্য যদি নিতে হয়, আপনাদেব সাহায্য নিতে হয়, যে কোন লোককে সাহায্য নিতে হয়, তা নেওয়া হবে এবং যতদূর সম্ভব চেঠা করবো প্রত্যেক কোলায় অন্তঃ কিছু কিছু রাস্থা যাতে হয়, যাতে আপনারা প্রত্যেকের কন্ষ্টিউবিষ্ণীর লোকদের কাছে বলতে পারেন যে রাস্থার কিছু কাজ আমরা করেছি ইলেকশনের পরে।

দিতীয় কথা হচ্ছে খণ্ডকোশের মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন প্রানাণিক মহাশার বলেছেন, একটা পুলের কথা, সদর্বটে বিজের কথা। বহুদিন ধরে বহু কথা হয়েছে। এমন কি আমি যথন বর্ধমানে গিয়েছিলাম সেথানেও আমি প্রশ্ন করেছি, সেজন্ত কিছু থবর সংগ্রহ করেছি। সে সহদ্ধে আমি একটু বলতে চাই। এটা ইংরাজীতে লেখা আছে, আমি একটু পড়ে দিচ্ছি, সময় বেশী লাগবে না।

"Construction of a bridge over the river Damodar at Sadarghat has been under active consideration of Government for quite some time past. Reports indicate that the proposal was mooted as far back as in the year 1935 when foundation-stone was laid by the then Governor of West Bengal, Shri John Anderson.

Planned road development started with the commencement of the First Five-Year Plan in 1951. During the first three plans, stress was laid on construction of Trunk Road, District Road, roads in the border areas and a number of arterial roads with a view to making available for the use of community as

many miles of roads as possible within available funds. The idea was to bridge the gaps at river crossing gradually after a broad net work of roads was laid.

#### [ 9-40-9-50 p.m. ]

In the outline of the Fourth Plan the State Government made a provision for construction of 14 major bridges at a total cost estimate of Rs. 6 crores within an expected plan outlay of Rs. 42 crores. A bridge over the Damodar at Sadarghat was one amongst those 14 bridges and high priority was assigned to the scheme. The Fourth Plan allocation for road development has, however, been slashed down to Rs. 14.52 crores. As a result, the scope for taking up new road and bridge schemes has been severely restricted almost the entire allocation being required for the continuing schemes of the previous plan. The Sadarghat Bridge which is estimated to cost about Rs. 1.50 crores has been left out of the 4th plan. It is possible to construct this big bridge out of the depleted plan fund. Incidentally, it may be mentioned that the demand for this bridge has been persistent. So this Government is now examining the question of approaching the Union Government for Central assistance out of its scheme for development of roads of inter-State or economic importance according to its revised pattern of hundred per cent loan assistance.

আমি আপনাদের একথা বলে দিতে চাই যে এ সম্বন্ধে চেষ্টা চলছে এবং চলবে, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি সদর্বাটের অবস্থা জানি। (একজন মাননীয় সদস্ত ঃ ৪০ বছব পূর্ব হোক) আমরা তার আগেই চেষ্টা করব যাতে কিছু কবা যায়। এব আগে চেই। কিছু হয় নি। গভর্ণমেন্টের একটা প্রান আছে যাকে বলে .....

I am conscious that there is economic importance with regard to this bridge and I shall take up this matter, if possible, with the appropriate authorities for the purpose of obtaining the loan, if necessary, and for the purpose, if necessary, of creating a bridge on toll basis, and I hope to be able to succeed at least before the five-year term expires. Thank you, Sir.

শীসিজার্থ শক্ষর রায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাত্রি অনেক হয়েছে, তাই আমি আমার কক্ষরা যত সংক্ষিপ্ত করতে পারব তার চেটা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এটা আমাদের সকলেরই স্বীকার করতে হবে যে, আজকে যে বিধানসভার কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য রাথছি সেটা এ**কটি প্রাণবন্ত** এবং জীবন্ত বিধানসভা। রাত্রি পৌনে দশটা পর্যাম একের পর এক মাননীয় সদস্য বক্ততা করেছেন, রাজ্যাংলের ভাষণের উপর আমাকে নিয়ে ১১৯ জন বক্তা বন্ধতা দিয়েছেন এবং আজকে ৪৫ জন মাননীয় সদস্য উ'দের বিভিন্ন বক্তবা এই বিধানসভায় রেথেছেন। আত্মকে আমাদের এই বিধানসভা যে প্রাণবত এবং জীবন্ত তার কারণ হচ্ছে এথানে অনেক যুবকভাই এসেছেন। তাঁরা এসে দেখিয়ে দিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কিভাবে আমবা কাল করতে পারি। আজকে দেখছি ৯টা বাজতে না বাজতে সকলের ঘুম পাচ্ছে না এবং এমন কি বিশ্বনাথবাবকেও দেখছি নৃত্ন করে মুবক হয়েছেন। এটি একটি শুভ লক্ষণ। আমি অনেকের বক্ততা এখানে বসে শুনেছি এবং অনেকের বক্ততা আমার ঘরে বসে লাউড স্পীকারের মাধ্যমে শুনেছি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করছি কারণ দব সময় আমি এথানে থাকতে পারিনি কাজের তাডনায়। আমি প্রত্যেকের বক্ততা শোনার চেই। করছি এবং দেখেছি এই সমস্ত বক্ততাতে যে সমস্তাগুলি রাখা হয়েছে সেগুলি অত্যন্দ জকবী সে বিষ্থে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের প্রফল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় এখানে নেই। আমি উ'কে অঞ্চসরণ করে হিসেব দিচ্চি না—আমি মনে মনে একটা হিদেব করছিলাম যে, যে সমস্ত ন্যুনতম দাবী রাখা ংয়েছে সেগুলি যদি এক বছরে করা যার তাহলে এক হাজার কোটি টাকা লাগে।

কারণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মহকুমারই সমস্তাগুলো তলে রাখা হয়েছে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে, অনেরা সকলে জানতে পারলান যে প্রত্যেক মহকুমাতে কি কি সমস্তা আছে এবং সেই সমস্তা সহজে আমাদের নিশ্চয়ই চিন্তা করতে হবে। মাননীয় প্রফল্লচন্দ্র দেন মহাশয়, তিনি এই সভায় এখন নেই। তিনি আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক করে দিয়েছেন, যে তিনি প্রামবাংশায় গরে ঘরে দেখেছেন, কি ভয়ানক জদশা, তিনি দেখেছেন ত মান্ত্রের জীবন সমস্তায় পরিপূর্ণ। তিনি প চল মাইল ইটেডেন তেত্তিশ দিনে এবং সেই তেত্তিশ দিনে দেখেছেন সেই মাহ্নবের কি তর্দ্দশা। মাননীয় প্রকল্লতন্ত্র দেন মহাশয় এখানে নেই, থাকলে বলতাম ক্রডি বছরে ষেটা করতে পারলেন না, আমরা কি কৃতি দিনে এই সমস্তার সমাধন করে দেবো? আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যদি পশ্চিমবাংলার সমস্তা এত হয়ে থাকে, আজ যদি পশ্চিমবাংলার অবস্থা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তারজন্ত কড়ি বছর ধরে যাঁরো শাসন করলেন, তাঁদের কি এই বিষয়ে সামান্ত দায়িত্বও নেই ? জাজকে তাই প্রফল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে বলবে!—তাঁকে আমি নিশ্চয়ই ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আশা করি অরণ রাথবেন যে তিনিও মন্ত্রী ছিলেন কুড়ি বছর ধরে এই পশ্চিম-বাংলার এবং তার আমলেও অনেক সমস্থার সমাধান হয় নি। **আমরা অবশু** চেষ্টা করলে - আমি বল্ছি ন। যে সমস্থা নেই তিনে যা বলেছেন ঠিক কথা, সমস্থা আছে কিছ সেইগুলো সমাধান ৰুৱতে হবে। তিনি আরও বললেন যে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাধার দরকার, তিনি জানেন ে, তাঁর বক্তাটা আমার কাছে আছে -সংসদীর গণতত্তে বিরোধীদলের আব্শুক্তা নিশ্চয়ই আছে, যে-সম্ভ দেশে সংসদীয় গণ্তম সাথ্ক হয়েছে সেথানে মূলতঃ ছুটি দল পাকে সমান সমান। তিনি বললেন য বিরোধী দলকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সন্মান দেখাতে হবে, ভক্তি কবতে হবে। আমুর। বিরোধী দলকে প্রভা দেখাতে চেয়েছিলাম, বিরোধীদলের যে স্থান পাওয়া উচিত, যে অধিকার পাওয়া উচিত সেটা দিতে চেয়েছিলাম। আমরা প্রস্তাব করেছিলাম য়ে শ্রেষ প্রান্ত্রালির Public Accounts Committee-র Chairman হোন, কাশকে প্যাত্ম আমি এই কথা বলেছি, কিন্তু ছঃথের বিষয় তিনি সেটা হতে রাজী হলেন না। আজকে তাঁরা বলেছেন যে তিনি chairman হবেন না। বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য হওয়া সত্তেও তিনি যদি আমাদের সঙ্গে Co-operation না করেন তবে কি করে তিনি সঙ্গে বঙ্গতে পারেন ए विद्राधी मल्टक आमरा कान मुमान मिष्टि ना ? विद्राधी मल्टक आमरा निकार मुमान ्रांचार्ता, विर्ताभी मरलत रा अधिकांत्र आहि राष्ट्रे अधिकांत्र अनुश शोकरत, अहे विसरत कारतांत्र কোন ভয় পাবার কারণ নেই। যে কুড়ি জন সদস্য বামপখী ফ্রণ্টে ছিলেন তাঁদের বলেছিলাম House-এ আস্থ্রন—আর বলবো না ত। তাঁরা বিবেচনা করবেন, তাঁরা আদেন নি তারজন্ত আমরা হঃথিত, কিন্তু আমরা তারজন্ত অসহায় বোধ করছি না। তাঁদের ছাড়াই আমরা চলতে পারবো, এবং বেশ ভালভাবে চলবো, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় প্রছোৎ মহান্তি মহাশয়, তিনি প্রথমে বিরোধিতা করেছিলেন, যে প্রস্তাবটা আলোচিত হচ্ছে, তার সম্বন্ধে তিনি বললেন যে আমরা মারাত্মক ভুল করেছি। ইন্দিরা গান্ধীর নাম কেন রাজ্যপালের বক্তৃতার উল্লেখ করা হয়েছে। শাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আগরা মনে করি ভারতবর্ষের মাত্র্যমনে করে যে শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন, ভারতবর্ষের লোক মনে করে, পশ্চিমবঙ্গের লোক মনে করে যে শ্রীমতী গান্ধী একটা নৃত্ন পথে দেশকে নিয়ে যাবার জন্ত মাহ্র্যকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই তার নাম করায় রাজ্যপালের কি দোষ হলো সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কংগ্রেস সংগঠন দলের সদস্যদের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর নাম করলে, তাঁরা যেন কেমন করতে আরম্ভ করেন। আমি জানি না কেন এই রকম করেন। তাঁর। আরও বললেন যে কারচুপি করা হয়েছে নির্বাচনে, প্রফুলচন্দ্র সেন মহাশয়

বলদেন চলিশ/পঞ্চাশটি কেন্দ্রে হয়েছে, তুশোটি কেন্দ্রে হয়েছে, সেটা বাজে কথা সে সহস্কে আমার বন্ধু অজিত পাজা একটু আগে বলেছেন, এতো অন্সক্ষান হতে পারে, এর তদন্ত হতে পারে যদি হাইকোটে মামলা করা হয়। অজিত পাজা মহাশয় যেমন মামলা করেছেন, আমিও তেমনি মামলা করেছি, আমার স্মরণ আছে এই সভাতে শ্রীস্থীর রায় চৌধুরী মহাশয় এবং কংগ্রেসের নির্মাল দে পরাজিত হয়েছেন, তিনি মামলা করেছিলেন এবং মামলায় জয়লাভ করেছিলেন এবং তারপর স্থীর রায় চৌধুরী মহাশয় এথানে সদন্ত হয়ে এসেছিলেন উপনির্বাচন। আর একটা মামলা করেছিলাম আমার স্মরণ আছে। বলাই দাস মহাপাত্র বলে একজন সদন্ত ছিলেন, ত্রৈলোক্য নাথ প্রধান জয়ী হয়েছিলেন—বলাই দাস মহাপাত্র P. S. P. ছিলেন এবং মামলায় জয়ী হয়েছিলেন বলে ত্রেলক্য নাথ প্রধান মহাশ্যের নিবাচন বাতিল, হয়ে গিয়েছিল শুধ তাই নয়.

### [ 9-50-10-00 p-m.]

সেই নির্বাচনী মামলার রায় বেঞ্চল, বলাইলাল দাস মহাপাত্রকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে।
এই রকম আরো অনেক নজীর আছে। প্রত্যেক প্রদেশে এই নির্বাচনী মামলা হয়েছে, শুধুমাত্র
এই ভারতবর্ষেই নয়, ইংল্যাণ্ডেও হয়েছে, প্রত্যেক দেশে হয়েছে। নির্বাচনী মামলা হয়, য়েখানে
ঘেখানে ভূল হয়ে থাকে। আমি বলছি না ভূল হয়েছে, আমি বলছি না হয়েছে। তবে এই
সম্পর্কিত মামলার জন্ম হাইকোটের দরজা খোলা আছে, একটা পদ্ধতি খোলা আছে। হাইকোটে
বিচারপতি প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে তদক্ত করবেন। এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।
এ অক্সায় হতে পারে না। কে দোষী তার বিরুদ্ধে ব্যবহা নেবার জন্ম হাইকোটে ব্যবহা আছে।
সেই স্থযোগ তাঁরা না নিয়ে শুধু কারচুপি হয়েছে বলে চাংকার করলে কোন ফল কিছু হবে না।
তাঁরা প্রকৃতপক্ষে চান না যে কোন তদন্ত হোক্। কেবল মানুষকে বিল্লান্থ করবার জন্ম এ
চাংকার তাঁরা করছে। সেই বিল্লান্থ করবার ইচ্ছা তাঁদের আছে—ভাছাড়া আর কিছ নাই।

মাননীয় শ্রীপ্রকুলচন্দ্র সেন আর একটা তথা বের করেছেন, সি.পি. আই গণতম্ব মানে না, ভাল কথা! কিছু তাঁর বক্তৃতা দেখে মনে হচ্ছে, একদিক বলছেন সি.পি. আই. গণতম্ব মানে না, আবার অক্তদিকে indirectly মেনে নিয়েছেন, সি. পি. আই. গণতম্ব মানে। তাঁর বক্তৃতা পড়ে দেখেছি জ্যোতিবাবু বাইরে যা বলছেন, উনি বিধান সভার ভেতরে এফে জ্যোতিবাবুরই বক্তব্য এখানে রেখে গেলেন। এ যেন বাইবেলের একটা ভয়েস শুনছি, গলা হয়ত প্রকুল্ল সেন মশায়ের, কিছু বক্তব্য, হাত জ্যোতিবাবুর। যা হয়েছে, ভালই হয়েছে। তারজক্য প্রকুল্ল সেন মহাশয়কে কোনরকম ভক্তি করছি না, শ্রদ্ধা করছি না, তা মোটেই নয়। তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন আমরা শুনেছি। যদি মনে হয় ভূল আছে, তাঁরা চেষ্টা করবেন বক্তব্যের মাধ্যমে। ও রা ভূল করতে পারেন, আমরাও ভূল করতে পারি। জনসাধারণ বিচার করবেন, কে বা কারা আসলে ভূল করেছে।

আজ যে সমন্ত সমস্তার কথা মাননীয় সদস্তদের বক্তৃতার মাধ্যমে এখানে উথাপিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি সহক্ষে আমি এখন বলবো না। তবে ও সহক্ষে সাধারণভাবে আমি মনে করি ছ্-চারটি কথা বলার দরকার আছে। যে সমস্ত যুবককে মিসা বা P.V.A.-তে আটক করা হয়েছে, তাদের সহক্ষে কোন কোন মাননীয় সদস্ত, এখানে বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মোটেই ভাল লাগছে না ১৭ বছর, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৫ বছর বয়সের ছেলেদের ধরে জেলে আটকে রাখি। কেউ তা পছল করতে পারে না। আমিও চাচ্ছি না—তাদের জেলে আটকে রাখি। যত্তুকু সম্ভব আমি তাদের ছেড়ে দিতে চাই। তাই প্রত্যেক ডিট্টিই ম্যাজিট্টেট

এখন থ্ব চেষ্টা করছেন যে সমস্ত যুবক ছাত্র যাঁবা আছেন জেলে—তাদের পিতা-মাতা অভিভাবকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। তাঁবা যদি গ্যাবান্টী দেন, তাঁবা যদি বলেন আমার পুত্রের বা
আমার ওয়ার্ডের দায়ির আমরা নিচ্ছি, আমরা তাদের সম্বন্ধে আভারটেকিং দিছি যে তারা
সন্থাবে সংপথে চলবে, আর হিংসার রাজনীতি অবলম্বন করবে না, বোমা পিস্তলের প্রথ অন্তসরণ
করবে না, ইতিমধ্যে কেউ কেউ এমন গ্যাবান্টী দিছেন, তাদের আমরা ছেড়ে দিয়েছি—, ডিয়য়য়ি
ম্যাজিস্টেটের অপারিশক্রমে আমি ছেড়ে দিয়েছি তাদের। কিন্তু য়াদের মিসা বা পি-ভি-এতে
ধরা হয়েছে যাদের বিক্লদ্ধে ওয়াগন ভাপাব, কপারের তার কাটার, টেলিফোনের তার কাটার
অভিযোগ ইত্যাদি আছে, যাবা anti-social কাজকর্ম করেছে, তাদের ছাডবার প্রশ্ন উঠতে পারে
না, তারা যে কাজ করেছে তা সমাজ বিরোধী কাজ, তাদের সে কাজ দেশের স্বার্থের বিক্লদ্ধে
কাজ; তাদের কোনমতেই ক্ষমা করা যেতে পারে না।

যে সমস্ত যুবক বিভান্ত হওরার ফলে বিপথে গিয়েছে, তাদের সংপথে নিয়ে আসবার জন্ত নিশ্চয়ই আমরা চেই। করব। কিন্তু যারা ফল জেনে গুনে গুণামী করেছে, ওযাগান ব্রেকারস,থিভস, বিসিভাব অফ স্টোলেন প্রপাটিজ ইত্যাদি তাদের সম্বন্ধে এখানে কোন প্রশ্ন থঠে না। আর একটা গুক্তর সমস্তার কথা বেটা রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বেকার সমস্তা। এই বেকার সমস্তা নিয়ে আমরা সকলে অত্যুক্ত চিন্তিত। আমাদের যে সকল সরকারী সংগঠন আছে সেই সংগঠনের **হতে** যাতে চাকরী মান্ত্রকে দেওয়া যেতে পারে চেষ্টা করছি। মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমাদের প্রায় সাতে বারো হাজার কর্মী আছে যারা শিবির কর্মী বলে পরিচিত। যে শরণার্থী ভাইরা এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে তাদের সেবা করাব জ্ঞ এরা নিযুক্ত হয়েছিল। এখন শরণার্থা ভাইরা চলে গিয়েছে এইটা থব স্বথের বিষয়, কিন্তু এই সাড়ে বারো হাজার শিবির ক্র্মার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমর। ৩১শে মে পর্যন্ত তাদের চাকুরার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছি কিছ তারপর তাদের একটা বাবস্থা করতে হবে। তাই আমি এই সিদ্ধান্থ নিয়েছি যে, সরকারের যত চাকুরী খালি হবে, সর্বপ্রথমে আমর। তাদের চাকুরী দেব, এই সাডে বারো হাজার ভাইদের যার। শিবিব কর্মী বলে পরিচিত। আর যার। সেনসাস এমএয়া ছিলেন তাঁদেরও চাকুরী চলে গিয়েছে, সেনসাস অপারেশান শেষ হয়ে গিয়েছে, উ।দেরও চাকুবী দিতে হবে। তাই যেথানে যেখানে চাকুরী খালি হবে সেখানে সেখানে তাদের নিগ্তু করা হবে। এই যে শিবির কর্মচারী-্দের হু'মাস একস্টেনসান দেওয়া হল এর জন্ম সরকারের একুশ লক্ষ টাক। মাসে থরচ হবে. এই থবচটা যত কমে তত্তই ভাল। তাই যেমন যেমন চাকুরা খালি হবে শিবির কর্মচারী ভাইদের এবং সেনসাস এমপ্রয়ীদের প্রথমে আমর। প্রায়োরিটি দেবো। কিন্তু এতে ছ-একটা হয়ত এক্সেপশন থাকবে যেমন আজকে মালদার ডিসট্টিক্ট মেজিসট্টেট এর কাচ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে যে সেথানে একজন নিম্ভন সরকারী কর্মচারী হঠাৎ হাটফেল করে নার। গিয়েছে। তার পরিবারে একটিমাত্র পুত্র ছাড়া উপযুক্ত আর কেউ নেই, এই পরিবারের জন্ম কি করা যায়, তারা না থেয়ে মারা যাবে। এই রকম ওয়ান পার্দেন্ট, টু পার্দেন্ট হয়ত এক্দেপ্শন হতে পারে। শিবির কর্মচারী বা সেনদাস এমপ্লয়ীদের কিন্তু এতেই হবে না, অন্ত বায়গায় চকুৱা দিতে হবে, বন্ধ কলকার্থানা থুলতে হবে। আপুনি জানেন যে, আমাদের শ্রমন্ত্রী কতগুলি কার্থানা গুলে দিয়েছেন। আবার षशामित बामातित हेनछाम्हित्रांन एडएडनशरमधे, छात्र छ छहा कत्रार हत। यदः यथान थानिकहै। आभाद मःवान बाह्य, थानिक बानाश्चन वहेना वह जिल्लाह्य, वही बाननाइ माधारम ন্ধানিয়ে দিচ্ছি। গত সাড়ে তিন মাসের ভিতর গত ডিসেম্বর মাসের পর থেকে টোটাল এামাউট

আফ ইনভেস্টমেন্ট পশ্চিমবাংলা করতে যাচ্ছে নিউ ইনডাসট্টিয়াল ইউনিটগুলিতে ১০ কোটি ৬৪
লক্ষ্ টাকা এবং টোটাল নাঘার আফ রিকোয়েন্টস রিসিড ফুম ইনটেনডিং ইনভেস্টরস বাই
দি ইনডাসটিয়াল ডেভেলপমেন্ট কপোরেশন হচ্ছে ২১। আমাদের যিনি বাণিজ্য মন্ত্রী আছেন
শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়, তিনি এইগুলি ভাল করে দেখছেন এবং তিনি
সমস্ত চেম্বার আফ কর্মাসএর কাছে পত্র দিয়েছেন এবং তাদের সংগে আলোচনা করছেন কিভাবে
আমাদের এথানে আরও কালকারথানা খেলা যায়। কেবল যে পুরানো কল-কারথানা খুলতে
হবে তাই নয় নতুন কলকারথানা খুলতে হবে। হলদিয়া প্রকল্প আছে, ঢুর্গাপুর আছে, ছুর্গাপুরের
উৎপাদন বাড়াবার একটা প্রস্তাব আছে। অতএব এগুলি যাতে কার্মকরী করা হয় সেদিকে
আমাদের দৃষ্টি থাকবে। তবে একটা কথা মাননীয় সদস্তদের কাছে আপনার মাধ্যমে বলতে চাই
যে, আমাদের সমাজের যে পরিবর্তন আসছে, এবং সেই পরিবর্তন আনতে আমরা প্রতিশতিক।
সমাজে যে বিপ্লব আমরা আনতে যাচ্ছি, নতুন সমাজ যা গভতে যাচ্ছিদ্রেই সমাজে এই চাকুরী
বাকুরীর ব্যাপার্টা, এমপ্লয়্মেন্টের যে কনসেন্ট সেটা আমাদের বদলে দিতে হবে।

### [ 10—10-18 p.m. ]

কেবলমাত্র কলমে লেখার কেরানীর চাকুরী আগে যেমন হোত সেই রকম হতে পারবে না, কেবল কেরানীর চাকরী যদি দি.ত হয় তাহলে আমর। কোন দিনই বেকার সমস্তার স্মাধান করতে পারবো না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা যে নতন স্মাজ করতে চাচ্ছি সেখানে যারা **হাতে কাজ করে তাদের বসাতে হবে সেখানে তাদের যোগ্য সম্মান** যোগ্য স্থান বা অধিকার দিতে হবে। আমি হাওভা ব্রীজ সম্বন্ধে কিছক্ষণ পরেই বলবো। সেথানে বেসব অভোর গ্রাইও বা যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ আরম্ভ হবে তাদের সেখানে কাজ দিতে হবে। আভাকে এমগ্রয়ামট কনসেপ্ট বদলাতে হবে। সেথানে আমি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্যু প্রত্যেক সদপ্রর কাছে সাহায্য চাইবো। এবং আমার কতকগুলি আইডিয়া আছে এগুলি আমি অমোর মন্ত্রিসভার কাছে **রাখ্যবে। এবং আমি যা করতে** চাই তাতে তার। যদি ঠিক্ষত থাটতে পাবে তাওলে নিশ্চয় উন্নতি হবে। আমাদের গভর্ণনেত এমএয়া রাইটাস বিলাডিংসে যাঁরো কাজ করেন উচ্চের জন্ম যে রক্ম মিডল ক্লাস হাউসিং স্ক্ৰীম আছে ঠিক সেই বুকম যাঁৱা হাতে কাজ ক্ববেন, এই হাওচা ব্ৰীজ তৈৱী করবেন, আগুরিপ্রাউত্তে কাজ করবেন, তাঁদেরও সেইরকম স্মান-স্রযোগ দিয়ে সেইরকম ব্যবস্থা <mark>তাঁদের জন্ত করতে হবে। আ</mark>জকে হাতে কাজ করাটা অতাম যে প্রয়োজন সেটা আমাদেব প্রত্যেককেই পরিকারভাবে ব্ঝিয়ে দিতে হবে। তারজন্য আমাদের সমাজে যে পরিবর্তন আনা দরকার সেই পরিবর্তন আনতে হবে। তানা হলে সমাজ্তন্ত্র দেশে আসবে না। এবং আমরা যে সমাজে বিপ্লব আনতে চাচ্ছিলে বিপ্লব আনতে পারবোনা—বেকার সমস্তার সমাধান তো করতেই পারবো না। লক্ষ লক্ষ মান্তব বেকার হয়েছে, সেই বেকারতের গ্রানি আমরা কোন দিন মুছে দিতে পায়বে। না। যদি বলি ক্লাৰ্ক গ্ৰাপয়েণ্ট করবে।, তারা অফিসে বসে টেবিলে বসে কাজ করবে—তাদের কাজ দিতে হকে—তা আমরা দিতে পারবো না। অন্ত চাকুরীর দিকে যেতে হবে—কন্দেপ্ট বদলাতে হবে। তারজ্ঞ আমি প্রত্যেকটি সদস্তের সমর্থন ও সাহায্য চাচিছ। মাননীয় অধাক্ষ মহাশন্ত্ব, হাওড়া ব্রীজ সম্বন্ধে সোমনাথবাব কতকগুলি কথা বলেছেন। এই হাওড়া ব্রীজ সম্বন্ধে দুই পক্ষের অনেক কথা বলার আছে। এক পক্ষ বলছেন— ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেষ্ট অব ইণ্ডিয়া বেট। পাবলিক সেক্টর আগুরেটেকিং তাদেরকে কনটাই দেওয়া

উচিত। আর এক পক্ষ বলচেন ভাগীরণী ব্রীজ কনটাক্ষন প্রাইভেট লিমিটেড তাদেবকে দেওয়া ক্রিক। ইঞ্জিনিষারিং প্রজেক্ট অব ইণ্ডিয়া হচ্চে পাবলিক সেক্টর কনসার্গ গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অনুভারটেকিং আর ভাগীরথী নীজ কনটাক্সন প্রাইভেট লিমিটেড এটা হচ্চে কনসটিযাম যাস্ত ক্ষাকে বেগুওয়েই জেশপ এণ্ড বার্ণ। আপনাব! জানেন যে বেগুওয়েট ও জেশপ সরকারী পরিচালনায stলিত এবং আপুনি জানেন স্থার, এদেব কার্থানাগুলি স্বই পশ্চিম্বাংলা্য। আম্রা এ বিষয়ে জানতে পেরেছি মন্ত্রিসভা গঠনের পর ফাইল দেখে যা আমি আমাপমার মাধামে সদভাদের সামনে <sub>বংশ্রুতি</sub> যে তিনটি তিনিসের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা গ্রভর্ণর সিদ্ধান্থ নিয়েছেন। েকটি হাজে Reliable and tested type of construction. ২নং হাজে maximum utilisation of local resources and man power এবং তন্ত্ৰ minimum cost and foreign exchange এই নিনটির উপর ভিত্তি করে তিনি সিদ্ধান্ত রাখতে গিয়ে দেখেছেন যে রীজ commitment. কনটাকু Bhagirathi Bridge Construction – কে দেওয়া উচিত। তারা চাচ্চে রিভিটেড রীজ করতে হাওড়া রীজ যে রুকম আছে। আব Enginering Project of India তারা চাচ্চে করতে ওয়েলডেড ব্রীজ করতে। এখন ওয়েলডেড ব্রীজ ভারতবর্ষের কোথায়ও নেই—এথানে যদি করে নাহাল এটা হবে প্রথম— আবু বিভিটেড ব্রীজ চতদিকে আছে। তার জন্ম ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনাসের মতামত চাওয়। হয়েছিল এবং ঐ ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনাসের technical and administrative personnel তাঁরা বলেছেন যে বিভিটেড ব্রীজ হওয়। উচিত। ভাগীর্থী ব্রীজ কুনস্টাকসন কোম্পানীর মাধানে এটা হওয়া উচিত এবং ভারপবেও রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ত্রিধান্ত্রন চাত্র্যা হ্যেছিল। কেন না, জাঁরা ভারত্বর্ষের অনেক রীজ তৈরী করেছেন এবং জাঁরা বলোচন বিভেটেড বীজ করা উচিত, অন্য বীজ করা উচিত নয়। তারই জন্ম এই বিলায়বেল এণ্ড টেকে টাইপ অব ক্রমটাক্সন-এব প্রীক্ষা হয়েছে এবং এই বিলায়বেল এও টেকেড টাইপ অব কনস্টাকসনেনর প্রীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে রিভেটেড ব্রীজ এখানে করলেই ভাল হয়, ওরেলডেড বীজ কর। উচিত নয়। তাবপুৰ মাকিসিমাম ইউটিলাইজেসন অব লোকাল রিসোসেসি এও নান পাওয়ার, এতে দুখা যাচ্ছে যে বিভেটেড বীজ কবলে ভাগীবথী ব্ৰীজ কনষ্টাক্সন কোম্পানীব যুতুগুলি কুনুস্টিটিউয়েণ্টস আছে তার বেশীরভাগ কার্থানাই এপানে অব্স্থিত। তাই ওরা বীজ করলে এখানকার যথেই সংখ্যক মান্ত্র চাকুবী পারে যদি অন্ত কোম্পানী অর্থাং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাজেক্ট্রস অব ইতিয়া করে তাহলে এথানকার মান্ত্র যথেষ্ঠ সংখ্যায় চাক্র্রী পাবে না। ততীয়ত: যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোভেক্ট্রস অব ইণ্ডিয়া এই ব্রীজ করে তাহলে দেখা যাচ্ছে High tensile stee! of rivettable quality is on the production schedule in India. This will mean a saving in foreign exchange to the tune of 2 09 Cores. Otherwise we would be required to import 10 thousand tonnes of weldable quantity of high tensile steel মন দি টোটাল কই এই রিভিটেবল বীজ করার জন্ম দেখা যাচ্চেত ওকোটি ১১লক্ষ টাকা ফরেন এলচেঞ্জ আমাদের বাচবে। এখন রিভিটেভ রীজ করার জনা সিদ্ধান্ত নেওযা তথেছে এবং ভাগীর্থী ব্রীজ কনসম্বাক্সন প্রাইভেট লিমিটেড এই ব্রীজ কর্বে এবং তার টোটাল কন্টাক্ট প্রাইস ংচ্ছে ১৬কেটি ৭লক্ষ ট্রাকা, আরু কনষ্ঠাক্ষন অব এ্যাপ্রোচ রোড-এর ইণ্টাবটেগ্র করা ২যেছে সেটা করবে হঞ্জিনিয়ারিং প্রোভেক্টস অব ইণ্ডিয়া এবং তাদের কনটুংক্টের মূল্য হচ্ছে ১২ কোটি ২২ লক্ষ ীকা। অর্থাৎ এই ব্রীজ করবে ভাগীরণী ব্রীজ কনসম্ভাক্ষন ঐ কোম্পানী, আর রাস্তা, ্রাপ্রোচ রোড ইত্যাদি অন্যান্য কাজগুলি করবে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজের্ট্রদ অব ইণ্ডিষা এবং এই গুইটি কোম্পানীর হাতে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে। তিনটি কারণে এই ভাগীরণী বীজ ক্নসঙ্ক্রীক্সন কোম্পানীকে সরকার ঠিক করেছিলেন আমরা আসার পূর্বেই। তিনটির এক

নম্বর হল বিভেটেড ব্রীজ হওয়া উচিত এবং এতে পোর্ট কমিশনার্স, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারস্বাও মত দিয়েছেন যে রিভেটিড ব্রীঙ্গ ছাড। ছাড়া অন্য কোন ব্রীঙ্গ ছওয়। উচিত নয়। তু' নম্বর হচ্ছে এতে পরচ কম হবে এবং বৈদেশিক মুন্দ্রাও অনেক বাঁচবে। ততীয় নহব হচেচ পশ্চিমবাংলার ছেলের। অনেক বেশী পরিমাণে চাকুরী পাবে যদি রিভেটেড ত্রীজ হয়। কারণ বার্ণ পেয়েট এও জেসপ এই তিনটি কোম্পানীর কার্থানা পশ্চিম্বাংলাতেই আছে। মান্নীয় বন্ধ সোমনাথ লাহিডী মহাশ্য এথানে নেই, আশা করি তিনি এটা মেনে নেবেন যে এই তিনটি ঠিক সঙ্গত কারণেই এদের কণ্টাই দেওয়া হয়েছে। আমি একটি কথা এখানে বলব যে মতামত গটি থাকতে পারে কিছ অভিযোগ পাকা উচিত নয়, যদি সতি। সতি।ই কোন জনতি না থেকে গাকে। এথানে গভৰ্র সিদ্ধাত নিয়েছেন, মথ্য সচিব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কাজেই চুনীতির আর ,কান প্রশ্নই আদে না। কারণ একদিকে পাবলিক সেকটর কোম্পানী, ইঞ্চিয়ারিং প্রোভেরুস অব ইণ্ডিয়া আরু অন্ত দিকে আছে ভাণার্থী ব্রীজ কনস্থাকসন কোম্পান এবং যাব বেশীবভাগ কাজই কবছে বেগুজয়েট. জেমপ কোম্পানী। কাজেই এই পাবলিক দেকটর আর পাবলিক দেকটরের মধ্যে যেথানে মারা-মারি হচ্ছে সেথানে গুনীতির কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোভেক্টস অব ইণ্ডিয়া একটি পাবলিক সেকটর কোম্পানীও বটে এবং তার যে সমস্ত মেন সাব কণ্টাকটর আছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে পাবলিক সেকটর কোম্পানী যেমন এলকিন্স কেম্পানী। মতামত হয়ত আমাদের আলাদা হতে পারে, কিন্তু চ'দিক থেকে সোমনাগৰাৰ হয়ত নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের যাতে কিছু স্তবিধাহয় সেটা দেখতে এবং আমরাও পশ্চিমবঙ্গের মাজ্যের যাতে কিছু স্থবিধা হয়, বেশী চাকুরী-বাকুরী পায় ্সইজ্জু দেখছি। বিরোধের কিছ নেই। আমরা দেখছি রিভেটেড ত্রীজ হচ্ছে হাওড। রীজ এবং টেই অব টাইম সেটা স্থাটিসফাই করেছে আমাদের এবং তারজন্মই রিভেটেড ব্রীগু দরকার। দেখছি এতে আমাদের তিন কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ বান্বে যাদ রিভিটেড খ্রীজ হয়। তাই আমিরা বলছি রিভেটেড ব্রীজই হোক। তাই পাবলিক মেকটর আগুলরটোকিং যেটা সেটা হচ্ছে আাপ্রোচ রোড এবং অকান্য ইণ্টারচেঞ্জের কাল। রাজ্যপালের ভারণের মধ্যে গ্রাইক আরু লক -আউট মরেটোরিয়ামের যে কথা ছিল সে সম্বন্ধ বিশ্বনাগবাব একটি কথা বলেছেন। ভ্রম এইটকু পরিকার করে দিতে চাই যে তিনি হয়ত ভুল ব্রেছেন – আমরা ট্রাইক বে-আইনী ঘোষণা করতে চাচ্ছি না এবং এ সম্বন্ধে আমরা কোন আইন আনতে চাচ্ছি না যাতে ষ্টাইক বে-আইনী ঘোষণ। করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমরা ৩৪ শ্রমিক তাই এবং মালিকদের কাছে আবেদন করতে চাচ্চিত্রে ষ্টাইক, লক-আউট অন্তঃ ২।৩ বছরের জন্ম মরেটোরিযাম করুন। এই অ বেদন আমাদের রাইপতি, প্রধানমন্ত্রী করেছেন এবং সেইজন আমরা আমাদের রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে করতে চাইছি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকভাই, মালিকদের কাছে। এতে এক মুহুর্তের জন্মও আমরা শ্রমিকদের স্বার্থ থব করতে চাই নি এবং আমরা দাবী করতে চাইনি ,য ট্রাইক একটা হাতিয়ার নয়, নিশ্চয়ই হাতিয়ার। এথানে যে কোন ট্রেড ইউনিয়ন মুভ্যেটের সমর্থকই থাকুন তাদের আমি বলছি যে আমিও টেড ইউনিয়ন মূভমেণ্ট বিশ্বাদ করি 🔸 আমি কোন দিনও বলব নায়ে ষ্টাইক বে-আইনী অধিকার, ষ্ট্রাইক করার অধিকার একটি মূল্যবান অধিকার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থ নৈতিক দিকটি লক্ষা করে নিশ্চয়ই শ্রমিকভাই ও মালিকদের কাছে আবেদন করতে পারি যে ষ্ট্রাইক এবং লক-আউট অন্ততঃ সাময়িকভাবে বন্ধ করে ২।০ বছরের জন্ম একটা মরেটোরিয়াম করুন। আমি । আর বেশী সময় নেব না, দশটা বেজে গেছে। এখানে আরো অনেক বক্তা অনেক কিছু বিষয়ে বলেছেন সেগুলি আমি খুব মনোযোগ সহকারে গুনেছি এবং অনেক নোটও করেছি। প্রকৃতপক্ষে,

দেখা যাচ্ছে মাননীয় সদস্থাণ পশ্চিমবঙ্গের সদস্থা সম্বন্ধে থবই সচেত্র আছেন এবং এজ্ঞ আমি থব গবিত যে পশ্চিমবংগের মাত্রয় এই বিধানসভায় যাদের নিবাচিত করে পাঠিয়েছেন তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সহস্কে যথেই সচেতন আছেন এবং অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে তাঁরা আনেক সমস্থার কথা এই বিধানসভার সামনে রেথেছেন। আমরা অনেক প্রশ্নের সম্মুখ্যন হয়েছি এবং যে প্রশ্নগুলি করেছেন সেগুলি যথার্থ এশ এবং সেই সমস্থ প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিশ্চয়ই খাঁজে বের করতে হবে। কারণ, আমরাজানি যে আমাদের দায়িত্ব অনেক এবং আজকে পশ্চিমবাংলার মাতৃষ আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছ আশা করেন এটাও আমরা জানি। তারা অনেক আশা করে আমাদের এথানে নিবাচিত করে পার্চিয়েছেন এবং আমাদের এই মোচাকে জয়যুক্ত করেছেন এবং ঘথেই সংখ্যক সদগুদের ানবাচিত কবে এই বিধানসভায় পাঠিয়েছেন। তারা আশা করেন নিবাচনের সময় আমর। বে-সমও প্রতিশ্রতি দিয়েছে সেওলি পালন করবো। আমি এই কথা বলতেচ।ই যে প্রত্যেকটি প্রতিশতি পালনের এক মানরা অহরহ কাজ করে যাব। পশ্চিমবাং**লার** মাছ্য এটা জানেন যে একদিনে সমন্ত সমপ্তার সমাধান ২তে। পারে না এবং এটা বেশ ভাল। করেই বোঝেন বে একদিন, ছয় নাস, এক বছর বা ওহু বছরের মধ্যে সকল সমস্থার সমাধান হতে পারে না। কিন্তু তাঁরা এটা চনে বে অনিরা আকারকতার সত্তে সমস্তার সমাধান করতে সমস্তক্ষণ ০০১। চ্যালয়ে যাছে। তারা চান জনাতিমুক্ত একটি প্রশংসণ ব্যবস্থা, তাঁরা চান শিক্ষাব্যবস্থার একটা অ.মল : রিবর্তন হোক এবং এবং তারা এটাও চান ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নিতি হোক, ভূমি সংস্কার অংহন থেটা হয়েছে সেট। ঠিকনত থেন। প্রয়োগ করা হয়। সানেক লোক হয়ত ভূল করে বলচেন অবির সেই পুরানো কংগ্রেস স্বক্রিই ফিরে এসেছে। এই ভেবে বর্গাদরদের খেন উচ্ছেদ না করা হয় এবং ইতিমধোই এবিষয়ে কিছু কিছু থবর আনার কাছে এসেছে। সদস্যদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে এখানে এখানে আমি খবর পাব ভূমিখান কিন্তা অন্ত কেউ ্।০ বছর ধরে তাঁরা সেই জমিতে ছিলেন কিন্তু এখন আবার নতুন সরকার হবার পরে তাঁদের ্ষথান একে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে ভোর করে। নিশ্চয়ই সরকারের তর্ফ থেকে সেই বাবস্তা করা হবে, উচ্চেট্র বন্ধ করা হবে এবং যদি কাউকে উচ্চেট্র করা হয় তাহলে তাঁকে আবার সেথানে ফিবিয়ে আনা হবে, এই কথা আমি জোরের মধে এই বিধানসভার সামনে বলে যাছিছে। জাঁৱা চন কলকাতায় বর্তমানে সি, এম, ডি, এ-র ্য কাজ হচ্ছে সেটা ঠিক মত করা হোক, জাঁরা চান দশের একটা সামগ্রিক উন্নতির জন্ম আমরা চেঠা করি এবং আমরা নিশ্চয়ই সেই চেঠা করবো। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে হাউদের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাতুষদের মাব্যের ধক্তবাদ জানাচিছ আমাদের এই রক্মভাবে বিপুশ সম্প্র জানানোর এক এবং আমাদের উপর তাঁরো যে বিশ্বাস দেখিয়েছেন, যে আশার্বাদ দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন সেই আশীবাদের যোগ্য মর্য্যাদা দেবার চেষ্টা আমর। নিশ্চয়ই করবো। আমি এই কথা বলে ষেদমন্ত সংশোধণী এসেছে সেগুলির বিরোধিতা করে যে প্রস্তাব মঙলবাটের সদস্ত জীজ্যোতির্ময় মজুমদার মহাশয় এনেছেন এবং হরিশচন্দ্রের সদস্ত শ্রাণীত্ম চক্রবর্তী মহাশয় সমর্থন করেছেন. সেই প্রস্থাবের সমর্থনে আমি আমার বক্ষবা বাথলান।

Mr. Speaker: The discussion on the motion of thanks is over. I therefore put to vote all the amendments except amendments 2 and 3 which have not been moved.

The motion of Shri Ajit Kumar Basu (Singh) that উক্ত ধক্তবাদজাপক প্রস্তাবের শেষে নিমরূপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক—

কিন্তু ছ:থের বিষয় বে, ভূমিদংস্কার আইন ও নিয়মদমূহ কার্যকরী করিবার প্রয়োজনে যে স্থানিদিষ্ট উপায় অবশ্য গ্রহণীয় দে সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণে কোন উল্লেখ নাই।

কিন্তু ত্বংখের বিষয় যে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্রমজুরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ত্রবস্থা ও তাহাদের উন্নতি বিধানের কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নাই—was then put and lost.

The motion of Shri Keshab Chandra Bhattacharya that উক্ত ধ্যুব্যদ্জাপক প্রসাবের শেষে নিয়রপ সংশোধনী সংযোজিত করা হউক—

- (১) সম্ভাসবাদী ছারা নির্মমভাবে নিহত ব্যক্তিদের জন্ম ত্থে বা সমবেদনা বা পরিবারের আর্থিক মঞ্জুরীর কোন কথা;
- (২) বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা চব্বিশ-পরগণাকে ছটি ভাগে ভাগ করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্য;
- (৩) চ্বিরশ-প্রগণার বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মস্থচী সম্বন্ধে কোন কথা:
- (8) শরণার্থা শিবিরের কর্মচারীদের বিকল্প নিয়েগগের;
- (a) গ্রামীণ বেকারদের কর্মে নিযুক্তি সম্বন্ধ ;
- (৬) অশোকনগর ও হাবড়া কেন্দ্রের উদ্বাস্ত পুনর্বাদনের এবং বিভিন্ন উন্নয়নের;
- (৭) গ্রামের ক্ষরিষ্ণু ক্রষক সম্প্রদারের ঋণ মকুব সম্বন্ধে;
- (৮) গ্রামের মধ্যে চিকিৎসাকেন্দ্র, রাস্তাঘাট ও সেচ বিহ্যতের ;
- (৯) গত কয়েক বংসবৈ থরা ও প্রবল বক্তায় যেসমন্ত ক্রষক, মেহনতী, দরিদ্র মাত্র্য জীবনের শেষ প্রায়ে পৌছেছেন উাদের বাঁচানোর জক্ত ঠেট রিলিফ, জি, আর, গৃহনির্মাণ, গো-ঋণ ও অক্তাক ক্রষি-ঋণ সম্বন্ধে; এবং
- (১০) শিক্ষাকে জাতীয়করণ সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণে স্থুম্পষ্ট বক্তব্য নাই।
  was then put and lost.

The motion of Shri Pradyot Kumar Mahanti that উক্ত ধক্সবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের আয়ে নিয়ত্ত্বপ্র সংশোধনী সংযোজিত করা হউক—

- (ক) ইহা অতি তঃথের কথা যে রাজ্যপাব্দের ভাষণে স্বীকার করা হয় নাই যে, ছগলী জেলার আরুমিবাগ মহকুমায় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের বফাগ্রস্ত কর্মক্ষম জনগণের কর্মগংস্থান এবং ত্রাণকার্য প্রয়োজনমত করা হয় নি;
- (খ) ইহা অনস্থীকার্য যে, "গরীবী হঠাও" আন্দোলনের ফলে গরীবকেই হঠান হচ্ছে এবং গরীবী ক্রমবর্ধমান হয়ে দেখা দিছে। "গরীবী হঠাও"-এর নামে প্রশাসনিক বয়ভার এবং নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রতক্ষ করভার বাড়ানো হচ্ছে। "গরীবী হঠাও" আন্দোলন একটা নৃত্ন ধরনের নিপীড়নের অস্ত্র সরকার হাতে নিয়েছেন;
- (গ) ইহা আজ সর্বজনবিদিত যে, গত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ছ্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইহা একটি সাজানো নির্বাচনের কপ নিয়েছে। এই নির্বাচনের ফলাফলকে জনগণের বিরাট রায় বলা চলে না। বিরোধী দলের প্রায় বিলুপ্তি গণতয়কে ছ্র্বল করে ফ্যাসীবাদের স্থচনা করবে;
- (ঘ) আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে যথেও উন্নতি হয়েছে বলে যা দাবী করা হয়েছে তাহা অমূলক। আত্মতৃষ্টি দেশকে বিপদের মূথে এগিয়ে দেবে; এবং
- (%) ভাষণের একাধিক অন্তচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করা গণতন্ত্র বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিছে। ব্যক্তির প্রাধান্ত হস্ত গণতন্ত্রের পরিপন্থী। was then put and lost.

Mr. Specker: I now put the main motion of thanks to vote.

The motion of Shri Jyotirmoy Mojumdar that রাজ্যপালকে তাঁহার ভাষণের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত মর্মে একটি সম্রক সম্ভাষণ পাঠান হউক—

"পশ্চিমবন্দ বিধানসভায় ২৪শে মার্চ, ১৯৭২ তারিখের অধিবেশনে মহামান্ত রাজ্যপাল যে আশাব্যঞ্জক এবং উৎকৃষ্ট ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্ত আমরা এই সভার সদস্তগণ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

<sup>-</sup>was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 1 p.m. tomorrow, the 5th day of April, 1972.

## Adjournment

The House was accordingly adjourned at 10-18 p.m. till 1 p.m. on Wednesday, the 5th April, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 5th April. 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 14 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 218 Members.

#### OATH OR AFFIRMATION OF ALLEGIANCE

#### [1-1-10 p.m.]

Mr. Speaker: Hon'ble Members, if any one has not yet made an oath or affirmation of allegiance, he may kindly do so.

#### (There was none to take oath)

**শ্রীঅখিনী রায়** মিং স্পীকার, স্থার, অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ। কয়েকদিন ধরে দেখা বাচ্ছে সময় মত জবাবটা লাইপ্রেরি টেবিলে রাখা হয় না। এ সম্পর্কে আপনি যদি একটু দিষ্টি দেন তাহলে আমাদের পক্ষে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার স্থবিধা হয়।

## Starred Questions (to which oral answers were given)

#### সেনবালে কারখানা

- \*০৯। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*১।) **এ। অধিনী রায়**ঃ বন্ধ ও ছ্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্ত্রহপ্রবন্ধ জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, বর্ণনান জেলার আসানসোল মহকুমায় সেনর্যালে (সাইকেল) কার্থানাটি বন্ধ আছে .
  - (খ) সত্য হইলে মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-
    - (১) কোন সময় হইতে কাজ বন্ধ আছে,
    - (২) বন্ধের কারণ,
    - (০) ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা; এবং
  - (গ) উক্ত কার্থানাটি খোলার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?
- ডাঃ গোপালদাস নাগঃ স্থার, প্রশ্নটা হল—ইহা কি সত্য যে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় সেনর্যালে ( সাইকেল ) কার্থানাটি⋯
  - Mr. Speaker: Dr. Nag, as mentioned by Shri Roy, the answer to this question as I understand, has not yet been supplied to my office.

Dr. Gopal Das Nag: It has been supplied, Sir.

Mr. Speaker: Yes, I think, it has been supplied only a few minutes before.

#### ডাঃ গোপাল দাস নাগঃ

- ক) গত ৩০শে মার্চ ১৯৭২ দাল পর্যন্ত ছিল। ৩১শে মার্চ হইতে পুনরায় চাল হইয়াছে।
- (খ) (১) গত ২৯শে মার্চ, ১৯৭১ হইতে ৩০শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত বন্ধ ছিল।
  - (২) পরিচালন ব্যবস্থার বার্থতার ফলে ক্রমান্বয়ে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হইতেছিল।
  - (0) 0,0001
- (গ) ক্রমাগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কার্থানাটি থোলাবার চেট্টা চলিতেছিল। অবশেষে শ্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপারটি ২৭শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথে চুক্তি মোতাবেকে নিপ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। গত ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথ হইতে কার্থানাটি চালু (প্যায়ক্রমে) চালু হইয়াছে। আই. আর্ব. সি. আই. ১কোটি ১০ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্য এবং প্রিচালনার আংশিক দায়িত গ্রহণ ক্রিয়াছে।

শ্রী**অখিনী রায়** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি এই যে পরিচালন ব্যবস্থার জন্স কারথানাটি বন্ধ থাকল তাহলে যেদিন থেকে বন্ধ আছে এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের যে ক্ষতি, কারথানা থোলার সময়ে সেই ক্ষতিপুরণের কোন কিছু ব্যবস্থা হয়েছে কি ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগ : একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এই কারথানাটি খোলা হয়েছে। সেই চুক্তিতে শ্রমিকদের দীর্য ১ বছর কাজের যে স্ক্রবিধা ছিল না তারজন্য কোন আধিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়নি সেটা শ্রমিক পক্ষ থেকে যে তিনটি ইউনিয়ন হাজির ছিল তাঁরা মেনে নিয়েছেন।

**শ্রীঅখিনী রায়**: এই যে ০ হাজার ৫ শো শ্রমিক এরা সকলেই কি কাজ পাবেন ?

**७१: (१) भाल का म ना १:** निकार भारतन ।

শ্রী আমিনী রায়: এদের যে সমস্ত এমিনিটিজ ছিল, অর্থাৎ ঐ তিন হাজার পাঁচশত শ্রমিক যে যে এমিনিটিস পেত তা কি তারা এখন পারে?

**ডাঃ (গাপাল দাস নাগঃ** সার্ভিস কণ্ডিসন একই থাকবে।

**জ্রীনিরঞ্জন ডিহিডার:** যেসমন্ত পরিচালকর্ন এই বন্ধের জন্ম দায়ী ছিল তাদের সরাবার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি ?

ডা: গোপাল দাস নাগ: আমি উত্তরে আগেই বলেছি যে বর্তমান যে নৃতন ব্যবস্থার কারথানা থোলা হল তাতে পুরাতন কর্তৃপক্ষের হাতে কারথানা পরিচালনার পুরাপুরি দায়িছ নেই। আই আর সি আই, যাঁরা এই অর্থ সাহায্য দিয়েছেন তাঁরা পরিচালনার আংশিক দায়িছ নিয়েছেন এবং প্রয়োজন মত টাকা দিছেন। সেটা ইকুইটি শেয়ারের ১ ভাগ পরিবর্তিত করে নিয়ে পুরোপুরি দায়িছ নিতে পারবেন।

**জীহরশংকর ভট্টাচার্য্যঃ** তাদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা হচ্ছে কি ?

**ডা: গোপাল দাস নাগ** না। আই আর সি আই-এর বে দ্বীম তাতে শ্রমিকদের পার্টিসিপেশানের বা অংশ গ্রহণের কথা ছিল না।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: সেনর্যালের কল্যাণীতে যে কার্থানা ছিল সেন পণ্ডিত সেটা কি থোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

তঃ গোপালদাস নাগঃ একই সকে সেন পণ্ডিত ইণ্ডাষ্ট্রী, এনসিলিয়ারি ইণ্ডাষ্ট্রী ও সেন পণ্ডিত কনসার্ণ সেধানে সবন্তম এক হাজার লোক কাজ করতো তা ঐ একই দিনে খোলা হয়েছে।

**্র্রীন্ত্রধীরচন্দ্র দাস:** আমি উত্তর চেয়েছিলাম শুধু কাঁথি বেসিন কথা—কাঁথি মহকুমার কোন কোন এলাকায় এ বছর বন্সায় বিধ্বস্ত হয়েছে—সেটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

Mr. Speaker: May I tell the Hon'ble Minister that the answer that has been supplied to me does not tally with the answer that is being read out by the Hhn'ble Minister.

## কাঁৰি মহকুমায় বছার প্রকোপরোধে ব্যবস্থা

- \*৪০। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*১৬।) **শ্রীস্থদীরচন্দ্র দাসঃ** সেচ এবং বিষ্ণ্যুৎ বিভাবে মদ্রিমহাশয় অন্যগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কাঁথি মহকুমার কোন কোন এলাকা এ বছর বলায় বিধবন্ত হইয়াছে;
  - (থ) এই অঞ্চলে বন্থার প্রকোপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

## শ্ৰীআবুল বরকত আভাল গনি খান চৌধুরী:

- (ক) গত বছরে নদীর বন্থায় কাথি অঞ্চলের কোন বাঁধ বা নদীর জলোচ্ছাদের দক্ষন বিধ্বত্ত হয় নাই। কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে নদীতে জলোচ্ছাদের দক্ষণ কাঁথির কোন কোন নিয় অংশ নিকাশী ব্যবস্থার অপ্রভুলতার জন্ম কিছুটা জলময় ইইয়াছিল।
- (থ) বৃষ্টিতে জমা জল অপসারনের জক্ত ইতিমধ্যেই কাথি বেসিন পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় কার্যকরী করা হইয়াছে এবং ইহাতে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। আরও স্কফল লাভের জন্ম কাথি বেসিন প্রকল্পের দিতীয় পর্যায় তৈরী ও অন্থমোদিত হইয়াছে। উহার আন্থমানিক ব্যয় হইবে •৭-৮৩ লক্ষ টাকা।

পরিকল্পনা থাতে এই টাকার সঙ্কলন করিতে পারিলেই প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

**শ্রীস্থ্যীরচন্দ্র দাস**ঃ আমি উত্তর চেয়েছিলাম শুধু কাঁথি বেসিন কথা—কাঁথি মহকুমায় কোনু কোন এলাকায় এ বছর বলায় বিধ্বস্ত হয়েছে – সেটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

Mr. Speaker: May I tell Hon'ble Minister that the answer that has been supplied to me does not tally with the answer that is being read out by the Hon'ble Minister.

### [ 1-10-1-20 p.m. ]

শ্রীস্থবীর চক্ত্র দাস: কাঁথি মহকুমার ত্বদা বেসিন ১২ চৌকী বেসিন-এর ভগবানপুরের উত্তরাংশ রৃষ্টির জলে বিধবন্ত হওয়ার জলনিকাশী হয়নি এটা কি জানেন ?

শ্রী আবুল বরকৎ আভোয়ান গনি চৌধুরী: কাথি সহদে ২টা phase-এ কাজ করা হচ্ছে—lst phase complete হয়েছে এবং 2nd phase-টা technical কমিটি examine করছে। কিন্তু আমাদের সে পরিমাণ টাকা না থাকায় আমরা এখন কাজ আরম্ভ করতে পারছি না।

ঞ্জিত্বীরচন্দ্র দাস: কাঁথি থানার মধ্যে কাঁথি বেসিন মানে কাঁথি মহকুমার সমন্ত এলাকা

নিয়ে কাঁথি বেসিন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। সেজন্ম বারোচোকা Scheme আলাদা নেওয়া হয়েছে এবং ছবদা বেসিনও আলাদা। স্থতরাং কাঁথি মহকুমা একটা comprechensive anawer নয়। কিন্তু আপনি কি জানেন কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন এলাকা যে জল প্লাবিত হয়েছে তার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

**্রীআবুল বরকত আতোয়ান গনি চৌধুরী**ঃ আমাদের উপস্থিত ছবদা বেসিন Scheme আছে এটার কাজ আরম্ভ করছি। আর বড়চোকা বেসিন Scheme বলে যে একটা আছে সেটা almost realy আর Bhakta Scheme সেটা under investigation.

্ৰীস্থানি**চন্দ্ৰ দাস**ঃ টাকার অভাবের জন্স কাঁথি বেসিনের ধিতীয় পর্যায়ে কাজ আরম্ভ তে পারেন নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মেদিনীপুর জেলার বন্স। নিয়ন্ত্রণের জন্স কোন টাকা ব করেছেন কি ?

**শ্রীআবুল বরকড আডোয়ান গনি চৌধুরী** ঃ ছবদ। বেসিন scheme-এর টাকা আমরা ছি। তবে Central Govt থেকে Specially Contai-এব জন্ম কোন টাক। মঞ্জব করেছেন ভানতে চাইলে জানাব।

## চা রপ্তানি

- · \*8>। (অসুমোদিত প্রশ্ন নং \*১২০।) **জ্রীলক্ষ্মীকান্ত বস্তু**ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, আসামের সমন্ত চা গৌহাটী থেকে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হইত, কিন্তু গত ছই বৎসর ধরিষা ঐ চা সোজা মহারাষ্ট্রের কান্দলা বন্দরে চলিয়া যাইতেছে;
  - (থ) সত্য হইলে ইহার কারণ কি ;

বন্দর শুক্ক এড়ান যায়।

- (গ) পূর্বের স্থায় কলিকাতা বন্দর হইতে চায়ের রপ্তানি চালু করিবার জন্ম সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন কি; এবং
- (ম) ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

## শ্রীভক্লণকান্তি ঘোষ ঃ

- (本) 美川1
- প্রধান কারণ কলকাতা ডক্ এবং চায়ের গুদাম গুলিতে অনিশ্চিত শ্রমিক পরিস্থিতি।
   ইহা ছাড়া অক্সান্ত কারণ হইল। (১) কান্দলা দিয়া রপ্তানি করিলে সময় কম লাগে।
   কলকাতার প্রবেশ শুল্ক এড়ান যায়। এবং (৩) কান্দলা প্রায় মুক্ত বন্দর হওয়াতে
- (গ) হাঁা!
- (ঘ) কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানীযোগ্য চায়ের উপর কলিকাতা প্রবেশ শুব্ধ (Calcutta Entry Tax) বৃদ্ করার

#### এবং/অথবা

পশ্চিমবঙ্গ হইয়া অন্ধ্র রাজ্যে রপ্তানীক্ষত চায়ের উপর পরিবহন কর (Carriage Tax) আরোপ করার প্রায়গুলি সরকারের অর্থ বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীলক্ষীকান্ত বস্থ: গৌহাটি থেকে কোলকাতা পর্যস্ত রেল বিভাগ যে শুব্দ চায়ের জক্ত বহন করতে দিত সেই এক পরিমাণ শুব্দ গৌহাটি থেকে কান্দালা পর্যস্ত মাল বহন করে দিচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কি?

**শ্রীভরশকান্তি ঘোষ** : সেটা থবর নিয়ে জানাব।

শ্রীলক্ষীকান্ত বন্ধ: রেলদপ্তর এই ব্যবহারের তারতমা হেতু কোলকাতা বন্দর যে উপেক্ষিত হচ্ছে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

**ঞ্জিক্ষণকান্তি ঘোষ**ঃ আপনি যে কথা বলছেন যে Rly.-এর advantage পেয়ে থাকে সেটা নিয়ে আমি Rly.-মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

## গভীর নলকু প

- \*৪২। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৪০।) **নিজাইপদ সরকার:** কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ধ্যুত্তপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কতগুলি গভীর নলকুপ আছে;
  - ইহা কি সতা যে, উক্ত নলকুপগুলির মধ্যে কয়েকটির সরঞ্জামাদি চুরির ঘটনা ঘটিয়াছে;
  - (গ) সত্য ২ইলে কতগুলি ক্ষেত্রে এরপ ঘটনা ঘটিয়াছে; এবং
  - ্ঘ) বৈহ্যতিক গোলযোগের জন্ম উক্ত নলকূপগুলির মধ্যে কতগুলির কাজ বন্ধ আছে ?

## শ্রীত্মাবত্বস সত্তার:

- (क) ३१६१ छ।
- (থ) হা।
- (গ) ১০৯টি ক্ষেত্রে।
- (ঘ) কোনও নলকূপের কাজ বন্ধ নেই। তবে বিছাৎ সরবরাহ সাধারণতঃ স্বব্যাহত না থাকাতে ২৪ প্রগণা, নদীয়া, হাওড়া ও মালদহ জেলায় নলকূপের কাজ বিশ্বিত হয়।

**জ্রীনিতাইপদ সরকার**ঃ ভবিষ্যতে ধাতে চুরি না যায় তার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন কি ?

**শ্রীআবন্তুস সান্তার**ঃ আমাদের ব্যবস্থাতো আছে তব্ চুরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে **ষাতে না** চুরি যায় সে সম্পর্কে কোন সাজেশান থাকলে আমার কাছে দিলে খুশী হবো।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: আমরা জানি যে একজন অপারেটার এবং একজন সহকারী অপারেটার সেথানে থাকে। তারা রাত্রে কেউ থাকে না। তারজস্ত চুরি যায়। এই চুরি বন্ধের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি ?

**ঞ্জীআবত্নস সান্তার**ঃ অপারেটার যারা তাদের **থা**কবার স্থায়গা আছে। তারা যদি না থাকে তাহলে তাদের নামটা দেবেন ব্যবস্থা করবো।

**শ্রীআবত্নল বারি বিশ্বাস:** যে ১০৯টি ক্ষেত্রে এইসব ঘটনা ঘটেছে দেগুলোর ক্ষেত্রে সরকার কি আইনমাফিক ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীআবহুস সাপ্তার: প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে থানায় জানান হয়েছে। তারপর ইনভেষ্টিগেশান হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জানা যায় নি।

**জ্রজাৰছল বারি বিশ্বাস:** এই সমন্ত ডিপ টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে একজনও ডব্লিউ. টি. এ বা অপারেটার এমন লোকের বিলুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

**শ্রীক্সাবস্থুস সান্তার:** আমার জানা নেই। যদি মাননীয় সদস্ত দেন তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**্রীক্রমিনী রায়:** এই ১৭৫ ৭টা নলকৃপের মধ্যে কতকগুলোতে বিত্যুৎ সরবরাহ না করার জন্ম এখনও সংস্থায়ীভাবে বন্ধ আচে।

**ত্রীআবত্তস সান্তার:** নোটিশ চাই।

্রী অধিনী রায়: ১৭৫৭ টার মধ্যে কতকগুলো বন্ধ আছে বিছাৎ সরবরাহ দেওয়া হয়নি

**শ্রীজ্ঞাবন্তুস সাস্তার:** বিহাৎ সরবরাহ কথনও কথনও বন্ধ হয়ে যায় বলে বন্ধ হয়। কিন্তু এশ্বলো ইলেক ট্রিফায়েড করা হয়েছে।

**শ্রীআবত্তল বারি বিশ্বাস: ১০৯**টি চুরির ঘটনার মধ্যে ডব্লিউ.টি. এ অপারেটার এবং সমাজবিরোধীরা জড়িত কিনা—এই সম্পর্কে তদন্ত কমিশন করবেন কি বা তদন্ত করে দেখবেন কিঃ

শ্রী আবস্তুস সাভার: এইসব চুরি মাঝে মাঝে হয়। এই বিষয়ে যারা বেনিফিসিয়ারী তাদের নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে। ডিসম্বীক্ট Magistrate মালদহ রিপোর্টে বলেছেন এই যে টিউবওয়েল চুরি করা হয়েছে অবিলম্বে রিপ্লেস করার কথা বলবা। আমাদের মোটাম্টি ঠিক করা হয়েছে এই সমস্ত বেণীফিসিয়ারীরা তাদের কাছ থেকে এাসিওয়েল পেলে ভাল হয়। আর কি কারণে চুরি করেছে সেটা চোরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

শ্রীআবন্ধল বারি বিশ্বাস: আমাদের মূর্শিদাবাদ জেলার ছ' ঘরিতে একটা টিউবওয়েল কনট্রাক্টর তার টাকা পেমেণ্ট না হওয়ার কারণে ওই ডিপ টিউবওয়েলের সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে পালিয়ে গিয়েচে—সেকথা আপনার জানা আছে কি ?

**এলাবত্বদ সান্তার:** না, জানা নেই।

[ 1-20—1-30 p.m. ]

**্র্রীআফতাবৃদ্দিন মণ্ডল:** আপনি যে ইনফরমেশন দিলেন যে চুরির মালের হদিশ পাওয়। যাচ্ছেনা তাহলে কি ভাবে বরে চুরি হচ্ছে?

Mr. Speaker: This question does not arise.

্রীপরেশনাথ গোছামী: এই যে ডিপ টিউবওয়েল তাতে জলের চাহিদা মেটানো যাচ্ছেনা সেইজন্ত আমি বলছি যে ডবল সিফট-এ যদি কাজ করানো যায় তাহলে স্থানীয় বেকারদের কাজও দেয়া যাবে আর জলের সমস্যাও মিটবে।

Mr. Speaker: This question does not arise.

শ্রী**জাবন্থল বারি বিশ্বাস:** আপনি বলেছেন ১৭৫৭টি ডিপ টিউবওয়েলের মধ্যে ১০৯টি অচল হয়ে পড়ে আছে এগুলি কি কোন রাজনৈতিক কারণে অচল হয়ে পড়ে আছে তার অহুসন্ধান করবেন কি?

**এঅাবত্বস সান্তার:** আপনি আমার উত্তরটা ব্যতে পারেন নি। ১০৯টি অচল হয়ে

ছিল তার মধ্যে অনেকগুলি ধান্ত্রিক খারাপ হয়েছিল এবং ট্রান্সফরমার রিপ্লেস করা হয়েছে এবং সেগুলি এখন সচল আছে।

শ্রী আবস্থল বারি বিশাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমার প্রশ্নটা ব্রতে পারেন নি। এই যে ডিপ টিউবওয়েলগুলি অচল হয়ে যাচ্ছে এর সঙ্গে কি কোন রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধ আছে, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি?

**ঞ্জিআবতুস সান্তার:** আমার পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কারণের জন্ম অনেক সময় অনেক তঃথজনক ঘটনা ঘটে—সেটা এখানে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

## পেমেন্ট অব ওয়েজেস আক্রি লজ্ফাকারীদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা

\*৪৩। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৭৫।) **এনিরঞ্জন ডিহিদার**ঃ শ্রম বিভাগের মির্মিনহোদর অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি রাণীগঞ্জ কয়লাথনি অঞ্চলের যে সমস্ত থনি-মালিক দীর্ঘদিন যাবত পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট লজ্মন করিয়। শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন হইতে বঞ্চিত করিয়। রাথিয়াছেন, তাহাদের বিহ্নদের সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন,

ডা: রোপাল দাস নাগ: কয়লাখনি শ্রমিক সম্পর্কে বেতন প্রদান আইনের ধারা সমূহ কার্যকরী দায়িত্ব ভারত সরকারের রাণীগঞ্জ ও আসানসোল এলাকার যে সকল কয়লাখনির মালিক শ্রমিকদের প্রাণ্য বেতন প্রদান করে নাই, তাহাদের নাম শ্রমদপ্তরে লিখিতভাবে জানাইলে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কতুপক্ষকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ম অহুরোধ করা ইইবে।

জেলাশাসক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আসানসোল বিভাগের রিজিওন্সাল লেবার কমিশনার-এর মাধ্যমেও করা হইবে।

**শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদার:** পেনেন্ট অব ওয়েজেদ্ আক্টে লঙ্খন করার ফলে কতজন শ্রামিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তার হিদাব দিতে পারবেন কি ?

ডাঃ গোপালদাস নাগঃ বিজিওকাল কমিশনার অফিস থেকে আমি যে লিই পেয়েছি তাতে ৬১ জন ডিফলটিং হয়েছে। পেমেণ্ট অব ওয়েজেস আক্ট অন্থবায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

**এতিসখ দৌলত আলী**ঃ মন্ত্রীমহাশয় এই থালটার ব্যাপারে যদি সময়সীমা না বেধে দিতে পারেন তাহলে একটা অস্বত্তিকর অবস্থায় আমাদের ফেলা হবে, সেইজক্য অকুরোধ করবে। একটা সময়সীমা বেধে দিন এবং যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যবস্থা করুন।

Mr. Speaker: This is not a supplementary question. This is a request for action.

## वनतामश्रुत थान धनन

\*88। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*৯৬।) **্রীশেখ দৌলত আলী**ঃ সেচ ও বিত্যৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি ফলতা ও ভায়মণ্ডহারবার থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলরামপুর থাল থণনের কাজ কবে থেকে হুফ হবে বলিয়া আশা করা যায়?

শ্রীক্ষাবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরীঃ ফলতা জলনিকাশী পরিকল্পনাটি (বলরামপুর খাল খননের কান্ধ ইহার অন্তগত) বর্তমানে কেন্দ্রীয় জল ও বিহাৎ কমিশনের পরীক্ষাধীনে আছে। উহার আন্তমানিক ব্যয় ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। কাজটি কবে আরম্ভ হইবে সে সম্বন্ধে সঠিক এখন কিছু বলা যায় না।

### মগরাহাট পশ্চিমের খাল খনন

\*৪৫। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৯৮।) **শ্রীরামকৃষ্ণ বর:** সেচ ও বিত্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মগরাহাট পশ্চিমের থাল থণনের কাজ কবে শুক্ত হবে বলিয়া আশা করা যায়: এবং
- (খ) এই খাল কিভাবে খনন করার বিষয় সরকার চিল্লা কবিতেছেন ?

## শ্রী আবুল বরকত আভাওয়াল গনি খান চৌধুরী:

- (ক) পশ্চিম মগরাহাট জলনিকাশী পরিকল্পনাটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় জল বিত্যাৎ কমিশনের বিবেচনাধীন আছে, উহার অন্তমানিক ব্যয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই কাজটি কবে আরম্ভ ইইবে দে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা এখন সম্ভব নহে।
- (থ) খালটি বিস্তৃত্তর এবং গভীরতর করা এবং তৎসহিত পরিদর্শনোপযোগী রাস্থা, সেতু ও রেগুলেটার নির্মাণ।

**জ্রীরামকৃষ্ণ বরঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, বিগত ১২ই মে আপনি যথন ঐ এলাকায় সফরে গিয়েছিলেন, এলাকা দেখে আখাস দিয়েছিলেন যে নভেম্বেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। কিন্তু করা হল না কেন এই তথা জানাবেন কি ?

**এ আব্ল বরকত আডাওয়াল গণি খান চৌধুরী** মাননীয় সদস্য ভাল করেই জানেন যে, তারপরেই আমাদের গভর্ণমেন্ট চলে গেল, করবো কি করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বর: এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১ কোটি ৩৪ লক্ষ্ণ টাকা মঞ্জুর হযে আছে। এই প্রকল্প সব চেয়ে আগে হওয়া দরকার, তা না করে মগরাহাট প্রকল্পের কাজ্ আগে শুক্ষ করা হযেছে। যে কাজ্টা আগে করা উচিত ছিল সেটা করা হয় নি কেন ৪

**শ্রীআবুল বরুক্ত আ হাওয়াল গনি খান চৌধুরী**ঃ বুরুতে পারলাম না, আবার বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বর: এই যে প্রকল্প যেটা পুরানো খাল মগরাহাট জল নিকাশ হতো, সেই পুরানো খালটা সংস্কার না করিয়ে মগরাহাট পূর্ব প্রকল্পটার কাজ স্কুক করা হয়েছে। এখানে এই পশ্চিম মগরাহাট প্রকল্পর কাজ আগে স্কুক্ত হওয়া উচিত।

Mr. Speaker: This is a matter of opinion.

**এমনোরঞ্জন হালদার**ঃ এই মগরাহাট স্কীমটার আসল নাম কি জানাবেন ?

**এ আবুল বরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরী** আমরা যেটা আরম্ভ করেছি সেটা হচ্ছে ইষ্ট মগরাহাট স্কীম। আর ওয়েষ্টের সেটা কনসিভার করতে হবে, তার টেকনিক্যাল সাইডটা কনসিভার করতে হবে, টাকা পয়সার ব্যাপারটাও কনসিভার করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন হালদার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই যে কাজট। স্থক্ক হয়েছে তারজস্থ এই বংসরে কত টাকা ধার্য করা হয়েছে ?

Mr. Speaker.: The question does not arise.

শ্রীল লিভ গায়েন: যেসমন্ত জমির উপর দিয়ে এই থাল যাবে সেইসমন্ত জমির একর প্রতি কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে মন্ত্রিমহাশর চিন্তা করছেন ? **শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী** ল্যাপ্ত একুইজিশন এ্যাক্ট-এ যা আছে সেই ল্যাপ্ত এ্যাকুইজিশন এটি অনুসারেই গভণমেন্ট স্থাংশন করবেন।

মিঃ স্পীকার : এটা ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টেএর ব্যাপার ।

**জ্রীলাজিত গায়েন**ঃ এতে কত টাকা লাগবে বলতে পারেন ?

Mr. Speaker: It is under the consideration of the Government of India. The Honb'le Minister may not know the facts.

#### **ওেবরা থানায় খাল সংস্থার**

- \*৪৯। অন্নয়াদিত প্রশ্ন নং \*১০৭।) শ্রীরবীক্তনাথ বেরাঃ সেচ ও বিছাৎ বিভাগের মিরিমহাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি বল। নিয়ন্ত্রণেব জল মেদিনীপুর জেলাব ডেবরা পানার অধীন—
  - (ক) ভোঁসড়া থাল;
  - (খ) টাবাগেছিয়া জলনিকানী এবং
  - (গ) ক্ষিরাই থাল সংস্কার পরিকল্পনাগুলিব কাজ কবে নাগাদ স্লক হবে এবং প্রথম প্র্যায়ে কত টাকার কাজ কবার পরিকল্পনা আছে ?

## [ 1-30—1-40 p.m. ]

## শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী:

- ক) ভোঁসড়া থাল প্রকরের জন্ম স্বর্গেষাদী প্রকর প্রস্তুত করা ২ইতেছে। দীর্ঘ মেয়াদী প্রকরের অন্সদ্ধান কার্য চলিতেছে।
- (খ**)** ও (গ) বর্ত্তমানে কোন প্রস্তাব নাই।

**্র্রীরজনীকান্ত দলুই**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য জানাবেন কি যে ডেবরার জন্স কত টাকার শ্বীম তৈরী করেছেন ?

শ্রী আবুল বরকত আতায়াল গমি খান চৌধুরীঃ সেট। এখন বলতে পারি না, টেকনিকাল কলিডারেসনের জন্ম পাঠাছি, এলে ফিনানিসিয়াল কি লাগবে না লাগবে ঠিক করা হবে।

**শ্রীরজনীকান্ত দল্ট**: থালের কাজ কবে আরম্ভ হবে জানাবেন কি ?

শ্রীআবুল বরকত মা গায়াল গনি খান চৌধুরী: টেকনিক্যাল ক্লিয়ারেন্স পেলে বলতে পারি।

#### বেকার সমস্যা

\*৪৭। (অন্থ্যাদিত প্রশ্ন নং \*১২২।) **শ্রীলক্ষীকান্ত বস্তু:** শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্থ্যহপূর্বক জানাইবেন কি বেকার সমস্তা সমাধানের জন্ম বর্তমান সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করার চিন্তা করিতেহেন এবং কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগ ঃ প্রশ্নটি সরকারের ভবিয়ত নীতি সম্পর্কে। বর্তমানে বন্ধ শিল্পসংস্থাগুলি খোলা, তুর্বল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখার চেষ্টা করা, নতুন শিল্প স্থানির জন্ম বোষিত ১৫ দকা কর্মস্থানী আনুষারী সাহায্য দেওয়া, গ্রামীন অর্থনীতিকে উন্নত করিবার জন্য ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ ও জন্মরী গ্রামীন কর্মস্থানী প্রকল্প প্রকলি করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাছাড়া দিতীয় হাওড়া ব্রীজ, ভূগর্ড রেলপথ, সি. এম ডি. এ. এবং হলদিয়া প্রকল্প সমূহের রূপায়ণের মাধ্যমেও অনেক কর্মসংস্থান স্ক্রী হইবে আশা করা যায়। অন্যান্য আরও কিভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায় তাহারও সমীক্ষা চলিতেছে।

**শ্রীলক্ষীকান্ত বত্ত:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যথন গত বছর পশ্চিমবাংলার দায়িত্ব নিয়ে আসেন, সেই সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে এক বছরে এক লক্ষ বেকারের চাকুরীর ব্যবস্থা করবেন, সেই ঘোষণা অন্ত্র্যায়ী আজ পর্যস্ত কতজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে, জানাবেন কি ?

Dr. Gopal Das Nag: Am I supposed to give the answer to this question?

Mr, Speaker: Mr. Bose please put the supplementary in a better way. Then it can be answered. The present question dose not arise.

শ্রীলক্ষীকান্ত বন্ধু: হাওড়া ব্রীজ ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি নৃতন করে রিটায়ার্ড লোককে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাহলে কি করে নৃতন এমপ্লয়মেন্ট হবে মক্সিম্ছাশ্র জানাবেন কি ?

Mr. Speaker: Mr. Bose this question also does not arise. It is a policy matter of the Government.

শ্রীনিতাইপদ সরকার: যেসমন্ত কলকারথানায় এবং অফিস আদালতে ওভারটাইম চলেছে, সেগুলি বন্ধ করে দিয়ে সেইস্থানে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের কথা মন্ত্রিমহাশয় বিবেচনা করবেন কি?

खाः (शाशां माज नाशः वित्वहना क्विहि।

**জ্রীকুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত:** শিক্ষিত বেকার ছেলেদের অটোরিক্সা নিয়ে তাতে নিয়োগ করবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

**ডাঃ গোপালদাস নাগ**ঃ এই প্রস্তাব যদি মাননীয় সদস্ত মহাশ্র আমাদের কাছে পাঠান নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রী আবত্তল বারি বিশ্বাস: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাকায় একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্টেট তৈরী করে সেধানে শিল্প এবং কারথানা খুলে বেকার সমস্থার সমাধান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন কি না?

ডাঃ গোপাল দাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না এবং আমিও উত্তর দেবার অধিকারী নই।

**শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার:** মস্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ল' অনুযায়ী একজন শ্রমিক ৩ মাসে কয়খনী ওভার টাইম করতে পারে? আমি যতদ্র জানি এই নীতি লংঘন করে একজন শ্রমিক ৩ মাসে ৪০০ বন্টা ওভারটাইম করছে। আমি জানতে চাই এটা বন্ধ করবার কোন পরিকল্পনা শ্রম বিভাগের আছে কিনা?

মি: जीकात: মি: মজুমদার, ছাট কোন্ডেন ডাজ নট গ্রারাইজ।

**ডা: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত:** মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, ক্লোজার আইন লংঘন করবার জন্ত কয়জন মালিককে শান্তি দেওয়া হয়েছে ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আসার পর দেখেছি ক্লোজার নােনিশ দেওয়া সত্ত্বেও একটি কারথানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সরকার সেক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। তথন অবশ্র পশ্চিমবাংলায় কোন নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ছিল না। আমি ৭ দিনের মধ্যে ২টি নােটিশ পেয়েছি এবং আমি সেটা পরীক্ষা করছি। যদি কোন কারথানার পরিচালকর্দ্দ বিনা নােটিশে কারথানা বন্ধ করে তাহলে যে শান্তির ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ ৫ হাজার টাকা ফাইন অথবা ৬ মাস জেল, সেই ব্যবস্থা আমরা নিশ্চরই করেব।

শ্রীমহম্মদ ইন্তিস আৰি: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, অশিক্ষিত এবং আনট্রেও আন্সকিন্ত লেবার বারা আছে তাদের বেকার সমস্তার সমাধানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

Mr. Speaker: This question is too far away from the main question. Disallowed.

শ্রীপক্ষজ কুমার ব্যানার্জিঃ আমাদের ওথানে একটা কারথানা আছে দেখানে শ্রমিকদের ১০ জনকে পাটনা, দিল্লী ইত্যাদি জায়গায় বদলী করে দিয়েছে, বদিও তাদের মাইনে ৯০ টাকা। এইভাবে যে মালিকরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জক্ত সরকারী নীতিকে বৃদ্ধাংগুঠ দেখাছে, এ বিষয়ে আমি এখানে আগেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি চিন্তা করছেন, বলবেন কি ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগঃ কোন কারথান। ক্লোজারের ব্যাপারে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউট এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট আছে—বেসমন্ত কারথানায় ২০ জনের কম শ্রমিক আছে, তার উপর সে আইন প্রযোজা হয় না। এখন ২০ জনের কম শ্রমিক আছে এমন কোন কারথানা যদি বন্ধ হয়ে যায়, সেই খবর সরকারের কাছে পৌছায় না, কাজেই কোন কারথানা বন্ধ হয়ে গেছে সেই খবর যদি বিস্তারিতভাবে দেন, ইনডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টের আওতায় পড়ে, তো ভাল, নইলে কি করা যায় সেটা বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীপদ্ধত্ব কুমার ব্যানার্ত্তি: কারখানা কোন নোটিশ না দিয়ে রাতারাতি বন্ধ করে দিয়েছে, আমি বলেছিলাম যে ক্লোজার এ্যাক্তে মালিককে গ্রেপ্তার করা হোক, এই সম্বন্ধে শ্রমদপ্তর এবং সরকার-এর কি নীতি সেটা ঘোষণা করবেন কি ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

শ্রীন্তাবপ্তল বারি বিশাস: মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাকা ব্যারেজে অনেক কর্মচারী এবং শ্রামিক এতদিন ধরে কাজে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ওই ফারাকা ব্যারেজের কাজ সমাপ্ত হতে চলেছে বলে অনেক কর্মচারী এবং শ্রামিক যারা ওথানে কাজ করত তারা ছাটাই হতে চলেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইসমন্ত কর্মীদের কর্মে রাধার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কি না ?

মি: স্পীকার: দিস কোশ্চেন **ডা**জ নট এ্যারাইজ।

## পানাগড় শাখা ক্যানেল হইতে রবিশত্যের জন্ম জল সরবরাহ

- \*৪৮। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*২।) **এতাশিনী রায়** সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন এলাকার পানাগড় শাখা (ডি.ভি.সি.) ক্যানেল হইতে বর্তমান বৎসরে রবিশক্তের জন্ম জল সরবরাহের কোনও প্রস্তাব আছে কি: এবং

থ) থাকিলে—(১) কোন্সময় হইতে ইহা কার্যকরী হইবে, এবং (২) সম্ভাব্য কত একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইবে ?

## শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী:

- (ক) না।
- (थ) ১, २, এই अन्न डेर्फ ना।

**শ্রীঅখিনী রায়**ঃ রবি ফসলের জন্ম কোন রকম প্রকল্প নেই বললেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পানাগড ব্রাঞ্চ ক্যানেল দিয়ে আমন ফসলের জন্ম কত একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয় ?

Mr. Speaker: I think, Hon'ble Minister is not posted with all those facts because the question relates only to the Rabi Crops

**্রী অধিনী রায়** আপনি বললেন কোন প্রকল্প নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গভর্গমেণ্ট যথন ওই ক্যানেল দিয়ে জল সরবরাহ করেন এবং ডাবল্ ক্রপিং করবার উদ্দেশ্য সরকারের আছে তথন কেন ওই ক্যানেল দিয়ে ববিশস্থের জন্ম জল সরবরাহ করা হবে না স

**শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী** এটা ওই ডিজাইনের নয়, এটা করা যায় না।

## কাঁথি বেসিন পরিকল্পনা

- \*৪৯। ত্রেম্পেদিত প্রশ্নং \*১৭।) **এ সুধীরচন্দ্র দাস** সেচ এবং বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমাশ্য অন্তগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—
  - (ক) কাথি বেসিন পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যের জন্ম কত টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে .
  - (থ। সরকার কি অবগত আছেন এই পরিকল্পনা কপায়িত না হওয়ায় এ বছরও বিরাট এলাকার ফসল নষ্ট হইয়াছে ; এবং
  - (গ) অবগত থাকিলে এই পরিকল্পনার কার্য অবিলম্বে আরম্ভ করার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কিনা?

## শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী :

- (ক) কাথি বেসিন পরিকল্পনার দিতীয় পর্যায়ের জন্ম ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে কোন টাকা বরাদ্দ হয় নাই।
- (থ) ই্যা, রূপায়িত হইলে এ সমস্থা সমাধান হইবে।
- (গ) সরকার এই পরিকল্পনা রূপায়িত করতে থুবই আগ্রহী কিন্তু টাকার অভাবে এখনও আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

Mr. Speaker: I think no supplementary question arises out of this answer.

## व्यापृथियमात्र ममी इटेट जनरमह

\*e । (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪১ ।) **জ্রীনিভাইপদ সরকার**: সেচ ও বিদ্বাৎ বিভাগের

মির্মিহোদর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি নদীয়া জেলার রানাঘাট থানার আড়থিষমাতে চুর্নী নদী হইতে জলদেচের জন্ম যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা বর্জমানে কি পর্যায়ে আছে? [1-40—1-50 p.m.]

**শ্রীআবৃদ বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী**: নদীয়া জেলার চুনী নদী হইতে জলসেচের জন্য সেচ ও জলপথ দপ্তরে এ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা তৈরী করা হয় নাই।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: আমরা জানি যে চুনী নদীতে রানাঘাট থানার অধীন আড়থিবনাতে এই ধরনের নদী থেকে পাম্প দিয়ে থালের মধ্য দিয়ে জল সেচের জন্ত একটা প্রকল্প গ্রহণ
করা হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের জন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে এবং জলসেচের কোন
ব্যবস্থা হচ্ছে না। বিগত ছ'-ছবার আমি প্রশ্ন করেছি এবং তাতে মন্ত্রিমহাশয়রা জবাব দিয়েছেন
যে, এই ক্যানেলের মধ্য দিয়ে যাতে জল সেচ করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে, আর এখন মন্ত্রিমহাশয়
বলছেন যে এই রকম কোন প্রকল্প নেই ?

**শ্রী গাবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী**ঃ আপনি জানেন না আমাদের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাজের ভারটা, সেইজন্য আমাকে এটা প্রশ্ন করেছেন, এটা প্রশ্ন করা উচিত ছিল এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এর মিনিস্টারকে।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: তাহলে প্রশ্নটা সেই ডিপার্টমেন্টে পাঠানো উচিত ছিল, আমি তো সেচ বিভাগের মন্ত্রী বলে উল্লেখ করে দিয়েছি।

শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী: আসল ব্যাপার হচ্ছে ইরিগেশনের কতকগুলো কাজ, যেগুলো আমরা বলে থাকি টেকনিক্যালি মাইনর ইরিগেশন, সেইগুলো এগ্রিকালচার ডিপাটমেন্ট করেন এবং যেগুলো মেজর ব্যাপার সেইগুলো আমরা করি, এই কোন্টেন্টা পাঠানো উচিত ছিল এগ্রিকালচার ডিপাটমেন্টে।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী: এই যে মন্ত্রিমহাশয় বললেন, যে এটা মাইনর ইরিগেশন, কিন্ধ আমরা জানি এটা মাইনর ইরিগেশন নয় এবং এটা ঐ মন্ত্রীদের দপ্তরের অধীন, কেননা সেই খাশ দীর্ঘ কয়েক মাইল ধরে কাটা হয়েছে এবং প্রায় এক কোটি টাকার মত ধরচ করা হয়েছে এবং বিদেশ থেকে বহু যন্ত্রপাতি এনে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি সেথানে বসানো হয়েছে। মৃতরাং মন্ত্রিমহাশয়ের দপ্তরেরই এবং আমরা জানতে চাই এই এক কোটি টাকা খরচ হওয়া সন্ত্রেও সেইসব খাশ কেন চালু হয় নি এবং সেইজনা এইসব এলাকাতে ডিপটিউবওয়েল বসেনি এবং চাধীদের ছর্দশা আজ চরমে উঠেছে, মন্ত্রিমহাশয় এই বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে জবাব দেবেন কি?

**শ্রীআবুল বরকন্ত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী** আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি তার উত্তর দিয়েছি, তার বেশী কিছু বলতে পারবো না।

**জ্রীনরেশচন্দ্র চাকী**ঃ আপনি বলছেন এটা আপনার দপ্তর নর, কিছ আমি যতদূর জানি এটা আপনারই দপ্তর।

**জীজাবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী** আমি বলছি যে আমার ডিপার্টমেন্টে এইরকম কিছু নেই—আমি ডিপার্টমেন্টাল মিনিষ্টার, আমি বলছি আমার ডিপার্টমেন্টে এই রকম কিছু নেই।

**এবিশ্বলাথ মুখার্জি:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে আপনার ডিপার্টমেণ্টে মাইনর

ইরিগেশনও আছে এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টেও মাইনর ইরিগেশন আছে এবং আপনার ডিপার্টমেন্ট-এর মাইনর ইরিগেশন বেশার ভাগ নিত্র, তারা এখন কিছু কিছু নেয়। এগ্রিকালচার এই স্কীমটা আপনার ডিপার্টমেন্টে গৃহীত হয়েছে ?

**শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী** ওই কোন্চেনে যে কথাটা বলা হয়েছে
—নদীয়া জেলার চুনাঁ নদীতে · ইত্যাদি, এটা আমার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি: এখানে যে প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নেষা আছে সেটা লিফ্ট ইরিগেশন নয়, দিতীয়তঃ মন্ত্রিমহাশয় কি এটা অবগত আছেন যে লিফটের ব্যাপারে এই ডিপাটমেন্টের সঙ্গে এগ্রিকালচার ডিপাটমেন্টের একটা কো-অর্ডিনেশন আছে যে, আপনার ডিপাটমেন্ট থেকে একটা স্কীম করলে তারা তা থেকে লিফ্ টের স্কীম ষোগ করতে পারে ?

মিঃ স্পীকারঃ আমার মনে হয় এই হাউসের মাননীয় অনেক সদস্য ঠিক কোন্ মন্ত্রীর ছুরিসডিকশনে পড়ছে সেটা বৃঝতে পারছেন না, সেইজন্য অনেক অস্থ্রবিধার সন্মুখীন ২ছেন। যেমন অনেক সময় আমরা জানি আল ইরিগেশন, লিফ্ট ইরিগেশন, এগ্রিকালচারের কিন্তু আবার ডিপ-টিউবওয়েল, সেও এগ্রিকালচারের সঙ্গে থাকে, এক একবার এক এক রকম চেঞ্জ হয়ে যায়। যুক্তস্ত্রুটের মন্ত্রীদের আমলে একরকম ছিল, আপনাদের সময় কি রকম ১য়েছে সেই বিষয়ে হাউসের অধিকাংশ সদস্যদের কাছে জিনিষটা পরিকার নেই, সেইজন্য কোন্বিষয়গুলি কার দপ্তরে রয়েছে সেটা বলে দেওয়া দরকার।

শীসিদ্ধার্থশংকর রায়ঃ মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননায় মন্ত্রিমহাশয়ের অভ্যতি নিয়ে এবং আপনার অন্তমতি নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি এই ব্যাপারে কোন একটা গোলমাল থাকা উচিত নয়। প্রশ্ন যথন উঠেছে, তথন সেটা কোন্ দপ্তরের একটু আলোচনা করলেই তা পরিকার হয়ে যাবে। মাননীয় বিশ্বনাথবার সেচমন্ত্রী ছিলেন, তিনি বলছেন এটা সেচদপ্তরের ব্যাপার, আবার এদিকে মাননায় সেচমন্ত্রী বলছেন অন্য দপ্তরের। এখন যে দপ্তরেরই থাক, তার স্থযোগ আমরা গ্রহণ করব না। আমরা কাল এর উত্তর দেব। কাল সেচমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী ছজনে বসে আলোচনা করে ঠিক করে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা প্রেটমেন্ট ওঁদের একজন দেবেন।

## ( १र्षक्षनि । )

## মানকর গ্রামের বৈত্যুতিকীকরণ

- \*৫১। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৪।) **শ্রীক্ষন্মিনী রায়**ঃ সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - ক) বর্ধমান জেলায় বুদবুদ থানার মানকর অঞ্চলে মানকর প্রামের বৈছ্যতিকীকরণের কাজ বর্তমানে কোন্ পর্বায়ে আছে; এবং
  - (থ) কবে নাগাদ উক্তে কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং উক্ত গ্রামে বৈহ্যতিকীকরণের কাজে বিশস্থের কারণ কি ?

## ঞ্জীআবুল বরক্ত আতওয়াল গনি খান চৌধুরী:

(ক) বর্ধমান জেলার বৃদবৃদ থানার অন্তর্গত মানকর মৌজার (জে. এল. নং ৩৭) বৈহ্যাতকরণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৭০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর উক্ত স্থানে বিহ্যাৎ সরবরাহ চালু করা হইয়াছে।

### (খ) এ প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রীক্ষামিনী রায়ঃ এই যে আপনি (ক) প্রশ্নের জবাবে বললেন যে কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে—এই শেষ হওয়ার মানে কি এটা বৃষতে হবে যে রাস্তায় একটা লাইটপো? নিয়ে গেলেই কাজ শেষ হলো, না, ঐ গ্রামে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তাগুলোর সমস্ত চাহিদা পূর্ণ করলেই তবে কাজ শেষ হয ?

শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরীঃ বর্ণমানের ঐ বুদ্বুদ থানার মানকর গ্রামের জন্ত যে স্থীম আমরা গীন কবি—দেটা we have completed. এর বেশী যদি কোন information আপনি চান, তাহলে নোটাশ দিলে উত্তর দেব।

#### বেছলা নদীৰ জল নিকাশনে খাল খনন

\*৫২। (অন্ত্র্মোদিত প্রশ্ন নং\*২১।) **শ্রীস্থদীর চন্দ্র দাস**ঃ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ তারিখে প্রদক্ত অ-তারকিত ২২১ নং (অন্ত্র্মোদিত প্রশ্ন নং ৩০২৫) প্রশ্নোন্তরের (গ) প্রশ্নের উত্তরের প্রিপ্রেক্ষিতে সেচ ও বিত্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) অহা কোন জল নিকাশনের থাল থনন করিবার জন্ম যে অন্তসন্ধান কার্য চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে কিনা:
- (থ) অন্তস্কান শেষ হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি;
- (গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত অঞ্চলের জল নিক্ষাশনের বাবস্থা করিবার জন্ম সরকার নির্দেশি দিয়াছিলেন; এবং
- (ঘ) সত্য হইলে, কি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন এবং কবে নাগাদ উহার কার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

## শ্রীআবুল বরকত আভাওয়াল গনি খান চৌধুরী:

- (ক) একটি বিকল্প নিকাশা খাল সম্পর্কে অন্সদ্ধান কার্য এখনও শেষ হয় নাই।
- (খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে না।
- (গ) বেক্সা অববাহিকার সস্তোষজনক নিক্ষাশনের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক প্রকল্প গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অফসকান কার্য চালাইবার জক্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
- (ঘ) অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে। অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত হইলে প্রকল্পের পরবর্তী কার্যধারা গৃহীত হইবে।

**@ান্থধীরচন্দ্র দাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন—ঐ জল নিকাশী থাল কাটাবার জন্ত ১৯৬৮ সালে আপনার দপ্তর থেকে একটা চিঠি গিয়েছে যে এটা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং খালটা কাটা হবে। গত বছরও লোকজন পৌছেছিল, District Magistrateও টেণ্ডার নোটীশ দিয়েছিলেন। তারপর এ সম্বন্ধে অভসন্ধানের কাজ চলছে—একথা আপনি আজ বলচেন কেন ?

**শ্রীআবুল বরকত আভাওয়াল গনি খান চৌৰুরী**ঃ আমার কাছে যে কাগ সপত্র আছে তা থেকে আমি একথাই বলতে পারি এখনও পর্যন্ত এটা Technical consideration-এর পর্যায়ে আছে।

[1-50-2-00 p.m.]

শ্রীস্থার চন্দ্র দাসঃ তাহলে কি আপনি এই বিষয়টা দেথবেন? আমাদের কাছে টেণ্ডার নোটাশ এবং চিঠিপত্র আছে।

**শ্রীআবৃল বরকত আভাওয়াল গনি খান চৌধুরী**ঃ আমি দেখব ব্যাপারটা।

## ফরাকা ব্যারেজের প্রয়োজনীয় জল

\*54. (Short Notice) (Admitted question No. \*80.)

**শ্রীমতি গীতা মুঝোপাধ্যায়**ঃ সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্থ্রহ**প্**বক জানাইবেন কি—

- (ক) ফরাকা ব্যারেজের যথায়থ পরিকল্লিত কাজের জন্ম কত জল প্রয়োজন :
- (থ) বর্তমানে কত জল পাওয়া যায়; এবং
- (গ) গঙ্গা-কাবেরী সংযোগ প্রস্থাব কার্যকরী হলে প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যাবে কি না ?

Mr. Speaker: I understand that the answer to question No. 54 of Shrimati Geeta Mukherjee has not been received by my office. So it cannot be taken up.

শ্রীমতি গীঙা মুখোপাধ্যায়: আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি জবাবটা দিচ্ছেন।

Mr. Speaker: Mr. Chowdhury, are you ready with the answer?

**শ্রীআবল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধরী:** ইয়েস।

Mr. Speaker: A copy of the answer is to be laid on the table first.

**শ্রীমতি গীতা মুখোপাধ্যায়** উনি উত্তর তৈরী করে নিয়ে এসেছেন।

**শ্রীষ্ঠাবৃল বরক্ত আত্যওয়াল গনি খান চৌধুরী**: কলিকাতা বন্দরকে কার্যক্রম করিতে

Mr. Speaker: The convention is that the answer is to be laid on the table first.

**এ।বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়** ঃ স্থার, আপনি যদি বলতে বলেন তাহলে উনি বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার: কিন্তু আমি বলছি যে প্রশ্নের উত্তর প্রসিডিংসে আমাদের লিপিবদ্ধ হবে স্বতরাং এইটা টেবিলে লেইড ডাউন না করলে ইট উইল বি ডিফিকালট টুমেক ইট এ পার্ট অফ দি প্রসিডিংস।

**এ বিশ্বনাথ মৃশোপাধ্যায়**ঃ আনসার ফাইলটা স্থার, এদের কাছে দেওয়া যায়, আমরা অতীতে দিয়েছি, এরা নোট করে নেবেন।

Mr. Speaker: I am allowing the question this time. But hence forth, I make a request that, a copy of the answer must be laid on the table before the question is answered.

## শ্রীআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী:

- (ক) কলিকাতা বন্দরকে কার্যক্ষম রাখিতে গেলে ন্যূনপক্ষে ৪০,০ ০ কিউদ্সেক জলের প্রয়োজন।
- (খ) বর্তমান সময়ে, অর্থাৎ ফরাকা প্রকল্পের ফলাফল বাদ দিলেও, সব ঋতুতে সমান জল পাওয়া যায় না, শাতকালে কার্যতঃ কোন জলই পাওয়া যায় না, অপরপক্ষে বর্ষা ঋততে প্রাপ্ত জলের পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ কিউসেক।
- (ग) शक्षा-कारवत्रौ मः रयाग शतिक सनात विश्वन विवत्र जाना नाहे।

শীমতি গীতা মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে শীতকালে জল পাওয়া বার না আর বর্ধাকালের জন্য নিশ্চয়ই পরিকল্পনাটা নয় সারা বছরের জন্য পরিকল্পনাটা।

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে করাকার এমনিতেই যথন অবস্থাট। গোলমেলে, তারপর আবার উত্তরপ্রদেশের যাগরা এবং আত্রেয়ী নদীর জল দেওয়ার জন্য প্রজেক্ট এয়াসিষ্ট বলে যে পরিকল্পনা হচ্ছে সেই পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যাপারে করাকার জল পাওয়ার আশক্ষা দেখা দেবে এই মনে করে পশ্চিমবদের মুখ্যমন্ত্রী মানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে উপস্থিত শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তিন বার, রাজ্যপাল ধর্মবার মহাশয় একবার, রাজ্যপাল ধাওয়ান মহাশয় একবার, রাজ্যপাল ভায়াস মহাশয় একবার এবং সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় একবার ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগের কাছে বার বার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে থবরাথবর জানতে চেয়েছিলেন। এবং আমাদের সেচ মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ও গত বারে কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগে বার বার এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে থবর জানতে চেয়েছেন – কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে পশ্চিমবন্ধ জ্বাব পান নি— মন্ত্রিমহাশয় এ বিষয়ে অবগত আছেন কি ?

**ঞ্জিআবুল বরকত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী** ব্যাপারটি হাইলি টেকনিক্যাল তাই এথনই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পরে সময় মত উত্তর দেবো।

শ্রীমতি গীতা মুখোপাধ্যায় : ব্যাপারটি যতই টেকনিক্যাল হোক না কেন যথন ফরাক্কায় কম পড়াছে এবং প্রজেক্ট এয়াসিঠেন্ট টানা নেই তার উপর গগা-কাবেরী হবার পর যা ক্ষমতা হবে — শুধু বর্ধাকালে নয়—তাতে যে এক্সেস জল যাবে আর বাকী সময়ে থে টেনড্ থাকছে জল পাছেই না এই অবস্থাতে ফরাক্কা জল পাবার পরও কেন এই রকম হবে —এটা যতই টেকনিক্যাল হোক না কেন যে-কোন লে-ম্যান এটা বলতে পারবে।

্জ্রী আবুল বরক্ত আতাওয়াল গনি খান চৌধুরী: আমি আপনার কনদার্ণ এ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু এতো টেকনিক্যাল যে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমতি গীতা মুখোপাধ্যায় : এটা টেকনিক্যাল হলেও এই রক্ম অবস্থায় বেথানে এতগুলি রাজ্য জড়িত ফরাকার সন্দে—আমাদের সি. এম. ডি. এ- জড়িত, কলকাতা জড়িত সেথানে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে এই ব্যাপারে ভারতের অন্যান্ত যে রাজ্য রয়েছে তাদের সবাই মিলে সমন্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে একটা হাইপাওয়ার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা কমিশন করার, যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি থাকবে এবং সেথানে যে টেকনিক্যাল অবস্থা রয়েছে তাকে কার্যকরী করার যাতে সিন্ধান্ত করা হয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদের ভারত সরকারের কাছে এটা আনবেন এটা আশা করতে পারি কি?

**শ্রীত্তাবৃদ্ধ বরক্ত আতাওয়াল গনি খান চৌধ্রী**ঃ আমি এবং আমার চীফ মিনিষ্টার ও আদার কলিগ্য আমাদের খুব কনসার্থ আছে—এ ব্যাপার্টা আমরা দেখবো।

**শ্রীকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত** করা কা পরিকল্পনায় মোটা মৃটি কলকাতার জন্য শীতকালে জল পাছে না এবং তাতে কলকাতা উন্নয়নের কার্য হচ্ছেনা। যাতে শীতকালে জল পাওয়া যায় তারজন্য সরকার এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবেন কিনা তা জানতে চাই ?

**শ্রী আবুল বরক্ত আতাওগল গনি খান চৌধুরী** এর উত্তর তো দিলাম – আপনি

#### বন্ধ কলকারখানা

\*53. (Short Notice) (Admitted question No. \*38.)

**শ্রীনিভাইপদ সরকার** ঃ বন এবং হ্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অহগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ কলকাবথানার সংখ্যা কত;
- কত শ্রমিক কার্থান। বন্ধের ফলে বেকার হইয়। পড়িয়াছেন; এবং
- (গ) বন্ধ কলকারথান। চালু কবিবার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনার বিষয় বিবেচন। করিতেছেন?

#### ডাঃ গোপালদাস নাগঃ

- (क) সাময়িকভাবে বন্ধ ১৬১টি, এছাড়া পাকাপাকিভাবে বন্ধ ৩০২টি।
- (থ) সাময়িকভাবে বন্ধের জন্য ১৪,৯৬৯ জন এবং পাকাপাকিভাবে বন্ধের জন্য ২৫,৫১৩ জন।
- (গ) শিল্পবিরোধ আইন অনুসারে দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ কারথানাগুলি চালু করিবার জন্য সাফল্যের সঙ্গে চেষ্টা করা ইইতেছে। হাইকোর্টের অনুমোদন লইয়া রাজ্যসরকারের অর্থ সাহায্যে একটি বন্ধ স্থতাকল থোলা হইয়াছে, এবং আরও তিনটি বন্ধ স্থতাকল পরিচালনার ভার ভারত সরকার ন্যাশনাল টেক্সটাইল কপের্গিরেশনের মাধ্যমে নিয়াছেন। অন্যান্য কয়েকটি বিচারাধীন আছে। ছটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানও গত বংসর কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়াছেন এবং অপর ক্ষেকটি বিচারাধীন আছে। আই আর সি আই-এর অর্থসাহায্যেও ১৪টি বন্ধ প্রতিষ্ঠান থোলা হইয়াছে এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা জোর চলিতেছে এবং চলিবে।

## [2-00-2-10 p.m.]

**শ্রীনিভাইপদ সরকার:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে কতকগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ এবং কতকগুলি অস্থায়ীভাবে বন্ধ। এথানে অস্থায়ীভাবে যেগুলি বন্ধ দেগুলি তাড়াতাড়ি খোলার ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয় কিছু ভাবছেন কিনা প

ডাঃ গোপালদাস নাগঃ এই যে Division এটা খুব Arbitrary. Department-এর মতে এদের এই কোজারটা, Closure এদের স্থায়ী-অস্থায়ী হওয়া উচিত নয়। যেসমস্ত Closure Case-এ

শ্রামিকদের দেনা পাওনা চুক্তি করে নিয়ে requisition-এর জন্য, wind up-এর জন্য notice না দেওয়া হছে দেগুলিকে এয়া temporary closure বলেন। Industrial Dispute Act অম্বারী closureটা closure, এখানে permanent বা temporary কিছু হয় না। আর এখন arbitrary division করছে এজন্য যেগুলিতে শ্রমিকদের সব মিটমাট করে দিয়ে কারখানা windup করার ব্যবস্থা হচ্ছে, যয়পাতি বিক্রয় করে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলিকে আমরা ধরে নিয়েছি permanent, দেগুলি খোলা অনেক শক্ত। সেগুলি Practically নৃতন করে reconstruct করতে হয়। আর যেগুলিকে শ্রমিকদের সম্মত্বিক যায়নি মেসিনারী ঠিক আছে কোন অনিবার্য কারণে management তখন আইনের স্ব্যোগ নিয়ে বয় করে দিয়েছে সেগুলি আমরা ধরেছি temporary nature of closure, সেগুলি সহজে revive করা যাবে।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর কি জানাবেন, যেসমন্ত কার্থানার মালিক শালিদী বা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারের অন্তরোধ থাকা সত্ত্বেও কার্থানা খুশবেন না সেক্ষেত্রে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার্বেন ?

ডাঃ গোপালদান নাগঃ Industrial Development Regulation Act বলে একটা আইন আছে। সেই আইনটার পরিচালনার দায়ীও কেন্দ্রীয় সরকারের। সেই আইনের অধিকার বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোন বন্ধ কার্থানা বা যে শিল্প sick বলে মনে হবে সেথানে নিজেদের initiative নিয়ে অনুসন্ধান করাতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়ীও গ্রহণ করতে পারবেন। এই আইন সংশোধন হয়েছে। এই সংশোধনের বলে যে-কোন কার্থানা কেবল মাত্র যদি ০ মাস বন্ধ থাকে ভারত সরকার কোন রকম অনুসন্ধান না করে এই কার্থানার পরিচালনার দায়ীও গ্রহণ করতে পারবেন। ছঃখীত, এই আইন বলে কোন রকম কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা বা অধিকার প্রাদেশিক কোন সরকারকে দেওবা হয় নি।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: যেসমন্ত শ্রমিক এই কারথানা বন্ধের জন্য বেকার হয়ে আছেন তাদের সরকার থেকে কোন relief দেবার ব্যবস্থা আছে কিনা, সেটা কি মিদ্ধিমহাশয় জানাবেন ?

ডাঃ রোপালাদাস নাগ ঃ কি ধরনের relief-এর কথা নাননীয় সদস্ত মহাশয় বলছেন এটা না বললে ঠিক উত্তর দেওয়া সন্তব নয়।

শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ গ্রামের হস্থদের জন্য G. R.-এর ব্যবস্থা আছে, শহরে বেসমন্ত কারথানা বন্ধ আছে, বেসমন্ত শ্রমিকরা একেবারে না পেয়ে আছে তাদেব জন্য সরকার কি ধরনের সাহায্য করতে পারেন। ধরন যে কোন একটা মাসিক ভাতা বা জন্যরকম কোন সাহায্য দিতে পারেন। তাই আমি জানতে চাইছি, সরকার কি ধরনের সাহায্য এবং বিবেচনা করিতে পারেন গ

জা: বেগাপালদাস নাগ: আমি তো মাসিক একশত টাকা ভাতা চাইতে পারি। কাজেই সেটাতো সরকারের উপর নির্ভর করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য মহাশয়, ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন, যে G.R.-এর কথা তিনি বলছেন সেটা permanent disability থাকলে অর্থাৎ Permanent liability of the State. State কিন্তু লোক যারা কাজ করে উপার্জন করতে পারবে না ভগবানের অভিশাপে তাদের ভরণপোষণের দায়ীছ আংশিক গ্রহণের জন্য G.R.-এর ব্যবস্থা আছে। আর ঠিক closed industryতে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার আছে তাদের G. R. দিয়ে বাঁচিয়ে রাথা সম্ভব নয়। তাদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা

করা যেতে পারে। ঐ কারথানাগুলি জ্বত থুলে তাদের পুনরায় কাজে নিয়োগ করা ছাড়া আর অন্য কোনরক্ম relief দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ীভাবে ধারা ছ্স্তদের মধ্যে পড়ছে, এই ছ্স্তদের কথা সরকার যদি অবগত থাকেন তাহলে এই ছ্স্ত শ্রমিকদের কিছু rolief-এর কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা?

ভাং গোপালদাস নাগাঃ কোন উত্তর নাই।

**শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদারঃ** মাননীয় মস্ত্রিমহাশয়, বন্ধ অস্থায়ী এবং স্থায়ী যে কারথানাগুলি এখন আছে তা খুলতে আমুমানিক কতদিন সময় লাগবে বলবেন কি?

ডাঃ গোপাল দাস নাগঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা একটা টাইম বাউণ্ড প্রোগ্রাম বলে বলা খুব শক্ত। কারণ, প্রত্যেকটি কেসকে তার নিজের মেরিট অন্নথায়ী বিচার করতে হয়, তার জন্য অনেক অস্ক্রবিধা আছে। তাছাড়া আমি আগেই বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কারথানাগুলি আবার নতুন করে খুলে পরিচালনা করার ক্ষমতা নেই, অত অর্থ সামর্থও নেই এবং এই কারথানাগুলি পরিচালনা করবার মত উপযুক্ত লোকবলও নেই। তাই আমরা অত্যন্ত হ্যান্ডিক্যাপ্টের মধ্যে কাজ স্কৃত্ব করেছি। আসতে আসতে আমরা যদি ক্ষমতার অধিকারী হই বা উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে পারি এবং প্রয়োজনমত লোকের ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তাহলে জ্রুত্ব কাজটি করা যাবে। কিন্তু বর্তমানে এত ক্রুত্ব করা যাজে না।

শ্রী আনন্দরোপাল মুখার্জি: এারাইজিং আউট অব দিস এানসার—মন্ত্রিমহাশয় বললেন এই কারথানাগুলি থোলার ব্যাপারে উপযুক্ত দক্ষ লোকের অভাব আছে। কোন্ ক্যাটিগোরির দক্ষ লোক কত লাগবে সে সম্বন্ধে সরকার কি কোন সঠিক তথ্য নির্দারণ করেছেন এবং করে থাকলে সেই তথ্যগুলি কি হাউসকে জানাবেন ?

ডাঃ গোপালদাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই তথ্য সংগ্রহ করা এবং একটি প্রকল্প করার প্রশ্ন তথনই উঠবে যথন আমর। ঠিক ব্যুতে পারবো যে কতগুলি সংস্থার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং কি ধরনের সংস্থার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কাজেই এই রকমের একটা তথ্য এথনই হাউসের সামনে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীআনন্দর্গোপাল মুখার্জি: তাহলে কোন্ তথাের ভিত্তিতে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বিশেষ কারণের মধ্যে একটি কারণ মনে করছেন যে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে, কারথানাগুলি খোলা যাচেছ না, সেটা বলবেন কি?

ডাঃ গোপালদাস নাগঃ মাননীয় সদস্থ নিজেও জানেন এটাই তথ্যের ভিত্তি যা আমি পুরানো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছি।

**শ্রীক্রানন্দরোপাল মুখার্জি**ঃ যদি সত্যিই উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিকের অভাব হয়ে থাকে বলে মনে হয় তাহলেও বাংলাদেশে অস্তুতঃ এই দক্ষ কর্মীর অভাব হবে না অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, এই রকম কোন হিসাব, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ?

ডা: গোপালদাস নাগ: পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। চুড়াস্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কথার আগে এটা বলতে পারব না।

**এতি অবলদগোপাল মুখার্জিঃ এমগ্র**য়মেণ্ট মার্কেটে এই রকম বহু বিষয়ে দক্ষ কর্মী স্মনেক

আছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ষে এই রকম কত হাজার দক্ষ কর্মী কাজের জন্য অপেক্ষা করছে?

**ডাঃ গোপাল্লাস নাগ**ঃ দক্ষ, অদক্ষ বলা যাবে না। তবে এম্পপ্নয়মেণ্টের যে লেটেষ্ট কিগার আমরা পেয়েছি তাতে বলতে পারি যে প্রায় ৮ লক্ষ হবে।

শীআবত্বল বারি বিশাসঃ বিজি শিল্প পশ্চিমবাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এই বিজি শিল্পর মালিকরা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি নিয়ে তাদের যদি কোন কাজ না দের এবং ছাটাই করে তাহলে তো বেকারত্ব আরও বাড়তে বাধ্য এবং সেই ভাবেই বিজি শিল্পে ক্রমাগত বেকারী বেড়ে যাছে। কাজেই মালিকের ঐ অনমনীয়স্থলত মনোভাবের বিরুদ্ধে শ্রম-স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ প্রশামনের জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে বিজি তৈরী করার কোন কার্থানা খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

ভাঃ গোপালদাস নাগঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রশ্নটি ঠিক বুঝি না। ধদি উনি এই প্রশ্ন করে থাকেন যে সরকারী সেক্টরে কোন বড় আকারে বিড়ি কার্থানা থোলার কথা সরকার ভাবছেন কিনা—তাহলে আমি বলব এটা আমার জ্ঞানা নেই। আর যদি উনি বলেন যে বিড়ি শ্রমিকদের সহক্ষে সরকার কি চিন্তা করছেন—তাহলে আমি জানাবো যে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য করেক্বছর আগে মিনিমাম ওয়েজেস এটাক্ট অহ্ন্থায়ী ফ্যানতম বেতন বা মজুরী কি হওয়া উচিত সেটা ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফ্যানতম বেতন বা মজুরীর হার পশ্চিমবাংলা সরকার ধার্য্য করে দেবার পরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিড়ি শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃপক্ষ মিলে একটি গোপন চুক্তি অহ্ন্যায়ী কম বেতনহার নিয়ে এবং কম বেতনহার দিয়ে কার্থানাগুলি চালু করে রেথেছেন। কাজেই যেথানে ঐ শ্রমিকরা ধার্য্য বেতন অন্ন্যায়ী বেতন দেবার দাবী করেছেন বা আন্দোলন করেছেন সেথানেই কার্থানাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে।

বিজি কারথানাগুলি এবং বিজি শ্রমিকরা কেউই খুব স্থন্দরভাবে সংগঠিত নয়। আমি গত বছর অল্প কয়েকদিনের জন্ম বাঁকুড়া জেলা এবং পুরুলিয়া জেলায় গিয়ে এই বিজি শ্রমিকদের সম্বন্ধে যে অন্পন্ধান করেছিলাম তাতে আমার অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়। আমরা নতুন করে এই বিষয়টা আবার বিবেচনা করবো এবং পরবর্তীকালে বিশেষভাবে এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্থদের কাছে আলোকপাত করবো।

[2-10-2-20 p.m.]

শ্রীআৰু ল বারি বিশ্বাসঃ মূর্নিদাবাদে ৭০ হাজারের বেশী বিড়ি শ্রমিক রয়েছে, ঝালদায় এরকম বেশ কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় স্থীকার করেছেন যে বিড়ি শ্রমিকরা তাদের মালিকের অত্যাচারে বেশ একটা অকয়ার্ড পজিসনে রয়েছে। মিনিমাম ওয়েজেস এয়াক্ট আজ পর্যাস্ত কোন বিড়ি শ্রমিকের জন্ম পশ্চিমবাংলায় কোন জেলায় প্রযোজ্ঞা হয়েছে কি?

ডাঃ গোপালদাস নাগ । মাননীয় সদস্য বোধহয় আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন নি। মিনিমাম ওয়েজেস এটি প্রযোজ্য নয়, মিনিমাম ওয়েজের যে আইন সেই আইন অফুষায়ী একটা এটাওয়ার্ড হয়েছিল এবং সেই এটাওয়ার্ড আজও চালু আছে। মাননীয় সদস্যরা বিদি চান তাহলে জোর করে বা বাধাতামূলক ভাবে বেতন হার ধার্য করা বার। কিন্ধ তার তিক্ত কল আমি দেখেছি বাকুড়া জেলায় গিয়ে। সেধানে সবচেয়ে বড় যে বিভি কার্থানা যার প্রচুর বিক্রি ২২২ বিভি, সেই বিভি কার্থানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওথানে যেটুকু থবর পেয়েছি,

৪ টাকা ৫০ পর্যনার উপর যেখানে নিয়তম বেতন ধার্য করা হয়েছে সেখানে ১ টাকা ৫০ প্রদা মজুরি নিয়ে বাড়ীতে বদে এক শ্রেণীর শ্রমিক বিড়ি গেধে দেয়। তার ফলে সমস্ত বাাপারটা বানচাল হয়ে যাচছে। স্থতরাং আমরা যদি বিড়ি শ্রমিক এবং বিড়ি কারথানার মালিকদের সংগঠিত করতে না পারি এবং উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতার নিশ্চিত আখাস দিতে না পারি আর্থাং নতুন ফুটিং-এ যদি এই ইণ্ডাষ্টিকে না নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে যে হ্যানতম বেতনহার আমরা ধার্য করে দিয়েছি পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে তা কোন অবস্থাতেই না শ্রমিকপক্ষ না মালিকপক্ষ মানতে পারচেন না।

প্রাক্ত কুমার শুক্লাঃ বিজি শ্রমিকদের সম্বন্ধে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী হাউসকে জানালেন যে নিয়তন যে দর ধার্য করা হয়েছে সেটা মালিক এবং শ্রমিকপক্ষ মানছেন না। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কি একথা মনে করছেন না যে আমাদের দেশের বেকারত্বের স্থাোগ নিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের এইভাবে ঠকাচ্ছে এবং যথন একটা স্থানতম দর ধার্য করা হয়েছে তথন সেই দরকে সরকারপক্ষ থেকে বিধিবছভাবে চালু করার দরকার আছে ১

ডাঃ গোপালদার নাগঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেউ কাউকে ঠকাছে কিনা আমি জানিনা তবে এটা গ্রুব সত্য, আমি মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত যে দেশের বেকার সমস্থার স্বযোগ নিয়ে এই ধরনের পরিস্থিতি ঘটে যাছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির মোকাবিলা শুধু ঐ নিয়তম বেতনহার জাের করে ধার্য করলেই করা যাবে না আরাে অন্য দিকে যে সমস্থা রয়েছে সেই সমস্থারও মােকাবিলা করতে হবে। সরকারী প্রচেষ্টায় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়তম বেতনহার যেমন আমরা অন্যান্য অর্গানাইজড ইণ্ডাষ্টিতে ধার্য করি এবং ইন্দাপেক্টর নিয়ােগ করে বা পুলিশ এাাকসন নিয়ে করি সেটা এথানে করলে বােধ হয় ভালাে হবে না এর আর একটা দিক যেটা আছে সেটা দেখতে হবে।

শ্রীকিঙ্কর মাহাতোঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, পশ্চিমবাংলার কোন জিলায় বিভি শিল্প ও বিভি শ্রমিক বেশী এবং ঐ শ্রমিকদের জন্য অন্যান্য কারথানার শ্রমিকদের মত একই রকম ব্যবস্থা করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

ডাঃ বেগাপালদাস নাগঃ যদিও এ প্রশ্ন আসে না তব্ও মাননীয় সদস্তকে জানাচ্ছি যে ম্র্লিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং পুকলিয়া জেলাতে এই বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা সবচেযে বেনী। ম্র্লিকল হচ্ছে, পাশেই বিহার প্রদেশ সেখানে একটা ন্যুনতম মজুরির হার বিড়ি শ্রমিকদের জন্ম করেছেন বিহার সরকার। সেই হার এবং পশ্চিমবাংলার যে মজুরীর হার এই ছটি হারের মধ্যে এক টাকার বেনী তফাং। সেটা একটা কারণ। কিন্তু আমরা পশ্চিমবাংলায় ঐ বিহারের কারখানায় প্রস্তুত করা বিড়ির আমদানি বন্ধ করতে পারি না। এর ফলে সস্তায় মজুরী দিয়ে যে বিড়ি বিহারের বর্ডার অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে দেগুলি পশ্চিমবাংলায় ঢোকায় এখানে যারা বেনি মজুরী দিয়ে বিড়ি করছেন তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হছেে। বিশেষ করে পুকলিয়া জেলার গ্রামের লোকদের দেখেছি সেখানে পরিবার ভিত্তিক বিড়ি তৈরি করে, তারা মহাজনের কাছ থেকে মসলা এবং পাতা নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে বসে বিড়ি বৈধে দেশ্র এবং কেউ ১॥০ টাকা মজুরী নেয়, কেউ ২ টাকা মজুরী নেয় হাজারে। এই ধরনের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। তারা যে কাজ করছে তার ফল উল্টো হয়ে যাছে। কারখানায় বসে যে ভাইরা কাজ করত তাদের কাজের মান এবং হারের মান কমে যাছে এইরকম একটা বিশৃদ্ধল অবস্থার জন্ম, বিড়ি শ্রমিকদের জন্ম যে ন্যুনতম বেতন হার চালু করা হয়েছিল সেটা বাঞ্চাল হয়ে যাছে। সেজন্ম বর্তমান সরকারকে এই বিষয়ে নতুন করে চিস্তা করতে হবে। সেজন্ম সংশ্লিই যেসব জায়গান্ধ বিড়ি শ্রমিক-মালিক এখনও আছে সেইসব

জারগায় সদক্ষদের কাছে আবেদন করছি তাঁরা যে সাজেসান দিছেন তাঁরা যদি সাহায়া করেন তাহলে যাতে শ্রমিকদের কল্যাণ হয়, ব্যবসা যাতে উঠে না যায বিহারের সধ্যে প্রতিযোগিতায় দাঁভিয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

**একুমারদিন্তী সেনগুপ্তঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্র বলবেন কি যেসমন্ত মালিক মিনিমাম ওয়েঙ্গেস এটাওয়ার্ড মানছেন না তাঁরা যাতে সেই এটাওয়ার্ড মানেন তার জন্ম সরকার থেকে কি কোন ব্যবস্থা অবল্যন করা হবে ?

ডাঃ গোপালদাস নাগঃ মাননীয় সদস্ত কোন্ শ্রেণী মালিকের কথা বলছেন, তিনি যদি বিজি মালিকের কথা বলেন তাহলে বলব বিজি কার্থানার মালিকরা কার্থানা চালাছেনে না, কার্থানা তুলে দিছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি আক্ষান নেব ?

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যেভাবে উত্তর দিছেন তাতে আমরা খুব স্থখী, কারণ তিনি হাউসকে আলোকপাত করছেন। একটা কথা আমি জানতে চাই বিজ্ঞিমিক যারা, তারা আজকে অত্যন্থ অস্থবিধার মধ্যে পড়েছে, যদি সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে বিকল্প সংস্থা না থাকে তাহলে বিজ্রি যারা মালিক তাদের কন্ট্রোল করা এত সোজা জিনিষ নয়। একথা সকলেই জানেন যে নতুন বাংলাদেশ হয়েছে, আমি লে-ম্যান, আমার ধারণা বাংলাদেশে বিজ্ঞি সরবরাহ করার একটা মস্থ বভ স্থাোগ পশ্চিমবন্ধ সরকার তথা ভারত সরকারের আছে। সারা ভারতবর্ষে বিজ্রি দর নিয়ে বিজ্ঞিমিকদের একটা স্থা এবং সল্পর্যা এবং দর চালু করে সরকারের নিজের নিয়ন্ত্রণে কারথানা খুলে বাংলাদেশ ও অক্তানা জায়গায় বিজ্ঞি সরবরাহ করার কথা চিন্তা করছেন কি না প্

ডাঃ গোপালদাস নাগঃ যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য তুলেছেন সবটা আমার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বেতন হার ধার্য করে দিতে পারি কিন্তু বিড়ি শিল্প বাচানোর দায়িত্ব আমার নয়। সেজন্য ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্পের ভারপ্রাপ্ত যিনি মন্ত্রী তাঁর কাছে পাঠাতে হবে এবং ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। বাইরের যেসব অঞ্চল থেকে সন্তা মূল্যের বিড়ি আনা হচ্ছে সেখানে একটা প্রোটেকসানের ব্যবস্থা করা এটা একটা কমপ্রেল্প প্রবলেম। সেজন্য যেসব মাননীয় সদস্যদের কন্সটিটিউয়েশী বিড়ি শিল্পভুক্ত তাঁদের মতামত লিখিতভাবে দিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রিসভা এই বিষয়ে বিরেচনা করবেন।

#### Unstarred Questions

(To which written answers were laid on the table)

## নুতন প্রাথমিক বিভালয়

১। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১৪।) শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কোন্ জেলায় কতগুলি নৃতন প্রাথানক বিভালয়ের মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে?

#### The Minister for Education:

একটি জেলাওয়ারী তালিকা নিমে উপস্থাপিত হইল:

| জেল      | গ্ৰামাঞ্চল | শহরাঞ্জ | মোট |
|----------|------------|---------|-----|
| ক লিকাতা | -          | ₹@      | રહ  |

| জেলা              | গ্রামাঞ্চল | শহরাঞ্চল | যোট   |
|-------------------|------------|----------|-------|
| হুগ <b>ল</b> ী    | <b>≥</b> ¢ | >«       | >>0   |
| হাওড়া            | 90         | २७       | ৯৩    |
| বর্ধমান           | २७०        | a        | રહા   |
| বাকুড়া           | 40         |          | (0    |
| বীরভূম            | ৬৫         | ь        | 90    |
| মেদিনীপুর         | F@         | 59       | >05   |
| ২৪-পরগণা          | ৩১০        | 205      | 852   |
| নদীয়া            | ۵۵         | २२       | >>8   |
| মূৰ্শিদাবাদ       | •80        | ৯        | ৩৪৯   |
| मोलपङ्            | >00        | a        | >00   |
| পশ্চিম দিনাজপুর   | ٥٥         | ৬        | ৯৬    |
| কোচবিহার          | >>0        | >        | >>>   |
| मार्कि <b>न</b> ः | 0 0        | ৬        | 69    |
| জলপাইগুড়ি        | 5 9 ¢      | 24       | 220   |
| পু रू निया        | 84         | ۶        | 220   |
|                   | +69        |          |       |
|                   | २,०৫२      | २१৫      | २,७७8 |
|                   |            |          |       |

## পূৰ্বানূখা সাৰ্বিভিয়ারী স্বাস্থাকেন্দ্ৰ

- ২। (অঙ্নোদিত প্রশ্ন নং ৪৬।) **শ্রীকানাই ভৌমিক**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্র্যাহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার তমলুক ১নং ব্লকে পূর্বান্থা সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্বাপন করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি; এবং
  - (থ) করিয়া থাকিলে উক্ত স্বাস্থ্যকেক্র চা**পু** করার জন্য সরকার হইতে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

### The Minister for Health:

- (क) इंग।
- (খ) নির্মাণকার্য মঞ্জুর করিয়া মেদিনীপুরের সংশ্লিপ্ত ইঞ্জিনীয়ারকে উহা সত্তর আরম্ভ করিতে বলা হইয়াছে।

## ময়না ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন

- ৩। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৪৭।) **শ্রীকানাই ভৌমিকঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলায় ময়না ব্লকে যে একটি প্রাইমারী ও ছইটি সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেঞ্জ স্বাপনের কথা ছিল তাহাদের কাজ এখনও আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি; এবং

(থ) এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি স্থাপনের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Health:

(ক) ও (খ) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়না ব্লকে ৩০-৮-৬৯ তারিখে রামচন্দ্রপুর মৌজায়
একটি সাবসিডিয়ারী হেলথ দেন্টার নির্মাণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। পরে ২-১১-৭০ তারিখে
গড়সাফ্ মৌজায় একটি প্রাইমারী হেলথ দেন্টার ও আড়ংকিয়ারানা মৌজায় একটি সাবসিডিয়ারী
হেলথ দেন্টার নির্মাণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপাটমেন্টের উপর এই নির্মাণ
কার্যের ভার অপিত হইয়াছে। ঐ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বাস্ত্রকারকে নির্মাণ কার্য স্বরাছিত করার
জন্ম নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে।

## নন্দীগ্রাম ব্রকে প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র

- ৪। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং (৮।) **এ ভুপাল চক্র পাতা**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অহুগ্রহপুৰক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ব্লকে এখনও কোন প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থোলার কারণ কি:
  - (খ) কবে নাগাদ উক্ত ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়;
  - (গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, যে অস্থায়ী এ, জি, হাসপাতালটি বর্তমানে ওথানে রহিয়াছে তাহাতে দীর্ঘদিন যাবং কোন ডাক্তার নাই; এবং
  - (ঘ) অবগত থাকিলে, ডাক্তার না থাকার কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

#### The Minister for Health:

- (ক) নন্দীগ্রাম থানা তিনটি ব্লকে বিভক্ত। নন্দীগ্রাম ১নং এবং নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকে যথাক্রমে মহম্মদপুর (১০ শব্যা) এবং রিয়াপাড়া (২০ শব্যা) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে। নন্দীগ্রাম ৩নং ব্লকে এখন কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু নাই। তবে এই ব্লকে এরাসাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (১০ শব্যা) এবং গোখুরি এবং বঙ্ঘুনী মোজায় একটি করিয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কার্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। পূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে নির্মাণ কার্য স্বরাঘিত করিতে বলা হইয়াছে।
  - (খ) এখন সঠিক বলা সম্ভব নছে। নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হইলেই উহা খোলা হইবে।
- (গ) ও (ঘ) সাধারণত পল্লী অঞ্চলে ডাক্তারেরা চাকুরি করিতে আগ্রহী নহেন। এইজন্য বহু পদ এখন থালি আছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ডাক্তার নিযুক্ত করিবার বাবস্থা করা হইতেছে।

#### Calling attention to matters of urgent public importance

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Home (Police) Department will please make a statement on the subject of attack on Shri Rupsingh Majhi, M.L.A., and Shri Sarat Chandra Das, M.L.A., in Railway compartment of

Howrah-Chakradharpur Passenger on 31st March, 1972, attention called by Shri Abdul Bari Biswas on the 3rd April, 1972.

[2-20-2-30 p.m.]

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, on the 30th March. 1972. Shri Sarat Chandra Das, a member of this House and Shri Rupsingh Maihi. another member of this House-both from the District of Purulia-were travelling by the 315UP Howrah-Adra-Chakradharpur Passenger in a first-class coupe from Howrah Railway Station. They had locked the coupe from inside. Around 2-30 a.m. on the 30th March, on being awakened by the noise of Vendors and Hawkers at Garbeta Rly. Station, they saw the door of the coupe was open and that their belongings were missing. They immediately rushed out of the coupe and saw a man going out in the corridor of the carriage with their bags. Both of them chased and caught hold of the man on the platform. Simulteneously, one Railway Protection Force (Rakhshak), who was on duty on the platform, and three other passengers, including the Officer-in-charge of the Bankura G.R.P.S., who was travelling by the same train, came to the spot. While chasing the accused Shri Sarat Chandra Das sustained minor injury on his foot. He was later given first-aid at Bankura Railway Station. All the stolen properties were recovered from the possession of the accused. All the properties were made over to the M.L.As on Jimma-nama, The Officer in-charge of the G.R.P.S. took charge of the accused and obtained a written complaint from Shri Rupsingh Majhi, M.L.A. A case was started and it was registered at Bankura G.R.P.S. Case No. 6, dated 31st March, 1972, u/s 457, 480 and 411 of the I.P.C. On enquiry it transpired that there was no railway attendant in the said bogey and the door of the coupe being defective could be opened easily by the accused. The attention of the Railway authorities is being drawn to this. The investigation of the case is proceeding.

Mr. Speaker: I have received 11 notices of Calling Attention on the following subjects, namely:—

- (1) Acute searcity of drinking water in P.S. Indas from—Shri Kashinath Misra:
- (2) Lack of proper Medical Aid in Primary Health Centre in Mugberia Assembly Constituency from—Shri Prasanta Kumar Sahoo;
- (3) Black-marketing in rice in Taldangra Constituency and recommendation for increase of Sugar Ration in that area from—Shri Phanibhusan Singhababu;
- 4) Arrest of Bengalee leaders from Dhanbad Railwaymen's Congress Conference from—Shri Pradyot Kumar Mahanti;
- (5) Employment in the R.I.C. Ceramic Factory in Nadia District from— Shri Nitaipada Sarkar;
- (6) Gherao of Commissioner and Chairman of Khardah Municipality on 4th April, 1972 from—Shrimati Ila Mitra;
- (7) Murder of one Shri Bhupati Das at Bankinagar within Ranaghat P.S. on 3rd April, 1972 from—Shri Naresh Chandra Chaki;
- (8) Damage to the Silk Industry in West Bengal from—Shri Harendranath Halder;

- (9) Comprehensive plan for the discharge of water from waterlogging area in Murshidabad District from—Shri Abdul Bari Biswas;
- (10) Want of Doctors in Chandrapur Subsidiary Health Centre in Natwa P.S. from—Shri Subrata Mukherjee (No. 2); and
- (11) Incident in Bengal Flour Mill, Shibpur, Howrah, on 4th April, 1972, which led to the arrest of a number of workers, including trade union leader, from—Shri Santi Kumar Das Gupta.

I have selected the notice of Shri Santi Kumar Das Gupta on the subject of incident in Bengal Flour Mill, Shibpur, Howrah, on 4th April, 1972, leading to the arrest of a number of workers, including Trade Union Leader.

The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement today, if possible, or give a date for the same.

Dr. Gopal Das Nag: Statement will be made on the 10th next.

#### MENTION CASES

Mr. Speaker: Now, Mention Cases. I would call upon Shri Biswanath Mukherjee.

শ্রীলক্ষীকান্ত বস্তু: স্থার, আমি একটা জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ সকালবেলা টালিগঞ্জ থানা অঞ্চলে ঐ থানায় ২ জন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি একটা চোরাই পেট্রোলের কারবারের সন্ধানে যাই এবং কেওড়াতলা রোডের একটা পুরানো বাড়ী থেকে বহু চোরাই Petrol উদ্ধার করি।

Mr. Speaker: I would request you to give notice under rule 351 before you mention any matter. Please take your seat. Shri Biswanath Mukherjee may please speak.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি য়ে ঘটনায় কথা বলব সেটা খব গুরুতর এবং তার যদি কোন প্রতিকার নাহয় তাহলে অবস্থা আরও গুরুতর হবে। কা**ল খড়দহ** Municipality-র কমিশনাররা ঘেরাও হয়েছিলেন এবং রাত ৯টা থেকে ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত ঘেরাও হয়েছিলেন চেয়ার্ম্যান। এই থেরাও করছেন সেথানকার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। এর নেতৃত্ব করছেন স্থানীয় কংগ্রেদীরা এবং যুব কংগ্রেদের নেতারা। ১০ তারিথ থেকে সেথানে একটা লাগাতার ধর্মঘট চলছে। এ বিষয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা করে Municipality-র Chairman গত ৩০শে মার্চ তারিথে শিক্ষামন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন এবং তার copy সমস্ক officer-কে দিয়েছিলেন। কিন্ধ এর কোন প্রতিকার না হওয়ায় এই development হয়েছে। যাঁরা ঘেরাও করছেন তাঁরা অনেক অশ্লীল মন্তব্য করছেন যা আমার পক্ষে এথানে বলা উচিৎ নয়। তাঁরা ভয় দেথিয়েছেন এবং নোটিশ দিয়েছেন যে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁদের দাবী না মানা হয় তাহলে আজ রাত্রি থেকে ৩৬ যে ঘেরাও হবে তাই নয় আরও বাড়তি কিছু হতে পারে। ঘটনাটা হচ্ছে যে Municipal আইন অনুদারে কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা Municipality-র কাছ থেকে মাইনে এবং L. S. G. Deptt থেকে D. A. পান। অপর দিকে ১৯৬০ সালের আইন অফুসারে Municipality-র প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক যে আইন হয়েছিল সেটা দেখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের দঙ্গে একটা চুক্তি হয় যে সেই আইন অফুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে গেলে যত শিক্ষক লাগবে তাঁদের ব্যাপারে

গভর্ণনেন্টের যে হার সেই হারে তাঁরা মাইনে ও ভাতা পাবেন এবং শতকরা ২ টাকা হারে যে Cess Municipality আদায় করবে সেটা ছাডা যা দরকার হবে সেটা গভর্গমণ্ট দেবে। এইভাবে ত্বকমের শিক্ষক আছেন। ১৯৬০ সালের ব্যবস্থা অনুসারে নিয়ক্ত শিক্ষকরা ১৯৬৭ সালে C.P.M.-এর নেতত্ত্বে একটা আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন যে তাঁদের সরকারী হারে মাইনে দিতে হবে যেটা Municipality-র হারের চেয়ে ৩ গুণ বেশী এবং D. A. Municipality-র হারের চেয়ে একট বেণী ও সরকারের হারের চেয়ে কম। স্কুতরাং D. A. ইত্যাদি Municipality-র হারে এবং মাইনে ইত্যাদি যা কিছ স্লযোগ-স্লবিধা সরকারী হারে দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা বলেন আমরা পাচ্ছি না। গভর্ণমেণ্ট আইন অফসারে যা নির্দিষ্ট হয়েছিল তা দিচ্ছেন এবং L. S. G.-র যা দেয় ঠারাতা দিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও C. P. M. ১৯৬৭ সালে লাগাতার আন্দোলন করেন, ঘেরাও ইত্যাদি করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে সেথানকার শিক্ষক সমিতির একজন নেতা যিনি Syndicate পদ্ধী বলে পরিচিত তিনি নেতা হিসাবে এই আন্দোলন করেন এবং চেয়ারমান. কমিশনার ইত্যাদি ঘেরাও হবার পর তাঁরা একটা Ad Hoc Grant দেবার কথা বলেন। সেই চক্তিতে সই করা হয়, যে সমস্ত Outstanding Demand Municipality-র সঙ্গে যা কিছু ছিল মিটে গেল। এই ব্যাপারে একটা printed hand bill বিলি করা হয়। অথচ মার্চ মাসে তাঁরা আবার সেথানকার কংগ্রেস এবং যুব-কংগ্রেসের নেত্রতে অন্যন ধর্মঘট করেন। ১৩ই তারিখ থেকে এই ধর্মবট আরম্ভ করেছেন, Threat করছেন, নানা রক্ম কথাবার্তাও বলেছিল।

এখানে আমি এইটুকু উল্লেখ করছি এইজন্য যে স্বভাবতঃই গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে যদি গভর্গনেওই হতক্ষেপ না করেন। শিক্ষা বিভাগের এবং এল, এস, জি, বিভাগের মন্ত্রীরা যদি তৎপরতার সঙ্গে হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে হয়ত গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। মুব কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেসের যাঁরা এম, এল, এ, এখানে আছেন তাঁরা যদি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে খুব তিক্ত অবস্থায় চলে যেতে পারে এবং এই রক্ম ঘটনা অনেক মিউনিসিপাালিটিতে হতে পারে।

#### [2-30—2-40 p.m.]

শীসিকার্থ শক্ষর রায়ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বিশ্বনাথবাবু যেটা বললেন বিধানসভার সদস্যদের জ্ঞাতার্থে আমি বলছি আমাদের সরকার বে-আইনী ঘেরাও সমর্থন করেন না। বিশ্বনাথবাবুবলার সঙ্গে সঙ্গে আমি রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ফজলুল হককে নির্দেশ দিয়েছি যে I. G. Police কে থোঁজ নিয়ে দেখতে ব্যাপারটা কি।

প্রীয়ুগেক্স মুখার্জীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রে ছটো শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। সে ছটো হল রেমণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কাস্ এবং আরতী কটন মিল। আরও কারধানা আছে। কিন্তু এই ছটি কারধানা গত চার বছর যাবং বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এবং রেমণ্ড ১৯৬৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বন্ধ হয়েছে এবং তাতে সাত শো লোক কাজ করতো এবং তার মধ্যে চারজন আত্মহত্যা করেছে এবং ১১ জন ষ্টারভেসানে মারা গিয়েছে। তারপর বাকি থারা রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে বেকার অবস্থায় অনেক জারগায় সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে। আর একটা হছে অনরতী কটন মিল। সরকারের সিদ্ধান্ত হল ১৯৭২ সালের ৩১শে নার্চের মধ্যে কাপড়ের কল থোলা হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাছে ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে আরতী কটন মিল থোলার কোন রকম ব্যবস্থা হয় নি। আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অহ্বরোধ করছি এই ছটো কারধানায় বিশেষ দৃষ্টি দিতে। আরতী কটন মিলে ১৯৪৪ জন কাজ করতো। ২৯শে জুন Officer of the Textile Commissioner যে রিপোট পাঠার, সেই রিপোর্টের ভিন্তিতে শ্রী এল, এন, মিশ্র একটা কনফারেন্স ডাকেন। সেই কনফারেন্সে

সিদ্ধান্ত হয় যে ৬টা কাপড়ের কল থোলা হবে সরকারী তত্ত্বাধানে এবং ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে। সংবাদপত্তে, রেডিওতে বার বার ঘোষণা করা হল এটা করা হবে। কিন্তু আজ পর্যান্ত এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এই ছটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীক্ষাক্ষভাবউদ্দিন মণ্ডুল । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত তিন বছরে বার বার বক্সায় আমার এলাকায় বিশেষ করে হওড়া জেলার উলুবেড়িয়া সাবিডিভিসন সম্পূর্ণ বিধ্বস্তা। গত বছরের বক্সার পর এথানকার উপতন কর্তৃপিক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কর্তৃপক্ষের আমাসের ভিত্তিতে আমাদের এলাকার আমতা থানায় বোরো এবং আই-আর-এইট-এর চাম হয়েছে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাস দিয়েছিলেন যে জল পাওয়া যাবে। কিন্তু হুর্ভাগ্যের কথা, ছঃথের কথা যে ফসল ফলনের মুথে এসে পড়েছে, কিন্তু পাওয়া যায় নি। গতকাল বলেছি এবং আজও বলছি কাহুয়ামাটিতে এক ছটাকও জল নেই। সমস্ত মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। আমি হাওড়া, তুগলীর অনেক জায়গায় অফিসারদের ছারে ছারে ঘুরেছি। জাংগী পাড়ায় গিয়েছি। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তিন বার পর পর বক্সার ফলে অর্থ নৈতিক অবন্থা ভাঙ্গার মুথে এসে পড়েছে, লোকেরা ছর্ভাগ্যের মুথে পড়েছে। তার উপর যদি এইবারের ফসল নন্ত হয়ে যায় তাহলে আর কিছু থাকবে না। তাই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করছি যে ডি. ভি. সির কাছ থেকে জলের ব্যবস্থা করে মান্থযগুলোকে বাঁচান।

শ্রীকাশীনাথ মিশ্রঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত ২০০ ১০ ৭১ দালে বাঁকুড়ায় ২২২নং বিজি কারথানাটা ক্লোজার হয়ে আছে। ঐ কারথানায় ৬০০ শ্রমিক কাজ করে, আর কন্ট্রাক্ট বেসিসে আরো ৬০০, এই মোট ১২০০ শ্রমিক কারথানাটি বন্ধ হবার জন্ম অনাহারে দিন কাটাছে। এছাড়া কয়েকদিন আগে আমি শুনেছি কয়েকজন শ্রমিক অনাহারে মৃত্যুমুথে পতিত হয়েছে। বিগত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মন্ত্রিমগুলীর মন্ত্রিরা বাঁকুড়ায় গিয়ে চেঠা করেছিলেন কিছ্ক তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নি। সেজন্ম মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে মন্ত্রিমহাশয় এই বিভি কারথানাটা থোলার চেঠা করেন। বাকুড়ায় এমনিতে কোন শিল্প নাই। এই কুটিরশিল্প বিডির কারথানাটি যদি খোলার ব্যবস্থানা করেন তাহলে এথানকার এই ১২০০ শ্রমিক অনাহারে মারা যাবে। এই অনাহার থেকে তাদের রক্ষা কর্জন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারথানাটি খোলার চেঠা কর্জন। এই বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি।

**জ্রীরজনীকান্ত দলুইঃ** মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মারফং মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ঘটনা প্রতি।

The Paschim Banga Kara Rakhshak Samity is dominated by a particular political party. The Samity acts on the instigation of this political party-Communist Party of India (Marxist)-and is primarily responsible for the series of regular clashes inside jails. The Jail authorities, for reasons best known to them, alone appear to be reluctant or unwilling to take appropriate disciplinary action against the leaders of this Samity although sufficient evidence has been furnished to the Government to prove their complicity in the Jail clashes. The Minister should look into the matter. Clashes in Jail, and the resultant death and injuries cause grave concern to the relatives of the prisoners and detenues. A firm action by the Government is therefore essential to prevent such Jail clashes.

**ডাঃ কানাইলাল সরকার**ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য, আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি-মহাশয়কে অন্তরোধ জানাই যে আমার এলাকা দক্ষিণ কলিকাতায় আলিপুর, দেখানে দারুণ জলকষ্ট আরম্ভ হয়েছে বার ফলে সেথানকার মান্তব অতান্ত জলকর পাচ্চে। আমার এলাকা কলকাতা শহরের শেষ প্রান্তে থাকায় টালা, পলতার জল পাই না আবার টালা, পলতার জলের চাপ এত কমে গিয়েছে যার ফলে ভীষণ জলকষ্ট হয়েছে। আমার এলাকায় ছ'টা জায়েণ্ট ডিপ টিউবওয়েল আছে তার মধ্যে একটি ডিপ টিউবওয়েলের পাম্প জিঁচে পড়ে গেছে, আজ ১৫ দিন ধরে সেধানে একটা লরির সাহায়ো জহ সরবরাহ করা হয়ে থাকে কিন্তু তাতে সমস্তার সমাধান হচ্ছে না। আমি সংশ্লিই ওয়াটার ওয়ার্কন ডিপার্টমেন্ট এবং কর্পোরেশনের কাছে আর একটে লবি দেবার জন্য অহবোধ জানিয়েছিলাম কিন্তু তারা দিতে পারেন নি। তাছাতা আরো তিনটি জাফেট ডিপ টিউবওয়েল দ্বারিক ঘোষ লেন এবং দূর্গাপুর লেন ও শ্রামবোস রোডের তিনটে টিউবওয়েলের জলের চাপ কমে গিয়েছে যার ফলে ওথানেও জলকত্ব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমি সংশ্লিই মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ জানাই যে এই জলক্ট্র দর করার জন্য পাইপ লাইনগুলি কেটে প্রিস্কার করা হোক। আরও ছোট ছোট নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা মন্ত্রিমহাশয় নিয়েছেন। কলকাত। শহরে ৫০০টি নলকূপ বসানো হবে এইরকম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যতদিন না সেগুলি হয় ততদিন যেন লারির সাহায্যে বন্দোবস্থের জন্ম মন্ত্রিমহাশয় দৃষ্টি দেন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আরেকটি জিনিষের প্রতি দষ্টি দিতে অমুরোধ করি যে টালা ও পলতার জল নিয়ে আসার জন্য যে পরিকল্পন। তিনি করেছেন সেটা এত শ্লথ গতিতে চলেছে তা যাতে তাড়ানাড়ি শেষ হয়ে যায় তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। কয়েকটি থবর আপনার মারফং মাননীয় স্বাস্তামন্ত্রী মহাশয়ের কাচে জানাচ্ছি। জল সরবরাহের উন্নতির জন্ম চেতলা মিউনিসিপ্যালিটি স্ক্রীমে ১৯৬৮ সালে একটি গভীর নলকৃপ বসান হয়েছিল কিন্তু সেটা এখনও চালুহয় নি যার ফলে জলকই নিবারণ হতে পারে নি। আমি আপনার মাধামে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অন্নরোধ করবো যেটা ১৯৬৮ সালে বসান হয়েছে সেটা যেন শীঘ্র চাল করা হয়।

[2-40-2-50 p.m.]

**এপ্রিপ্তাতকুমার মহান্তিঃ** মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করছি। আপনারা জানেন ১৯৬৬ সালের পর থেকে, পাঁচ বছর হয়ে গেল, ১৯৭২ দাল পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, বেদমন্ত দরকারী রাস্তা ছিল, বেদমন্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের জমি ছিল যার কম্পাউণ্ড ওয়াল নেই, সেইসব রাস্তার ধারে যেটুকু পিচ আছে সেটুকু বাদ দিয়ে সমস্ত জায়গা দলে দলে অধিকার করে নিচ্ছে লোকেরা। একটি করে রাস্তা হচ্ছে আর আমরা দেখছি যে সেখানে একটার পর একটা বাড়ী উঠে যাছে। ১৯৬৬ সালের আগে এইরকম যে জমি দুখল হতো না তা নয় কিন্তু তখন লোকের মনে ভয় ছিল এবং যে আইন ছিল সেই আইনের দারা এদের প্রতিহত করা যেতো। কিন্তু ১৯৬৬ সালের পর থেকে এই ১৯৭২ সাল, এর মধ্যে আমরা দেখছি যে যথন পারছে সরকারী জমি দখল করে নিচ্ছে। এই দথলের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিকার করা হয় না। যেসমস্ত অফিসাররা সেধানে আছে তালের যোগসাজদে, তাদের কনাইভেক্টে হচ্ছে, আবার কোথাও রাজনৈতিক দল তার পিছনে আছে যার ফলে অফিসাররা কোন এাকশন বা ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নিতে পারে না। আমি এইভাবে দেখতে পাচ্ছি যে যেসমন্ত জাম অঞ্চল পঞ্চায়েতের ছিল, গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিল, জেলা পরিষদের ছিল, সরকারের এই নিজ্জিয়তার জক্তই এইসমন্ত জমি বেদখল হয়ে যাছে। অতএব আজকে সরকারের যদি কোন আইন থাকে তাহলে সেই আইন প্রয়োগ করা দরকার, আর যদি षाहिन ना थार्क ठाइरल ठा रेज्डी क्या पदकाद वदः मारे षाहिनद हादा भूनदाग्र मथल क्वराद

চেষ্টা না করলে ভবিশ্বতে আর কথনও সরকারের যেসমন্ত সম্প্রসারণণীল পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা করতে পারবেন না। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করছি যাতে তাঁরা এই বিষয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীজ্ঞাবত্বলবারি বিশ্বাসঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুজ বিষয়ের মেনশন এথানে করতে চাই এবং আপনি আমাকে যে সময় দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি যে গুরুজপুর্গ বিষয়টি বলতে চাই দেটা হল এ বন্ধাপচা থাছা বিভাগের কথা। গোটা বাংলাদেশের কথা, স্থার, ১৯৬১ সালে প্রথম রেশনকার্ড দেওয়া হয়, ১৯৭১ সালে সেনসাস হয়েছে, আপনিও আপনার নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে দেথেছেন, ২৮০ জন সদস্যও এইভাবে ঘুরে দেথেছেন যে প্রায় বার্ডাতেই রেশনকার্ড নেই, কারো হারিয়ে গিয়েছে, ছুপ্রিকেট কার্ডের ব্যবস্থা হয় নি। নৃত্র কার্ডের যে ডি. পি. লিই তা দিলে পরেও তার কোন স্বরাহা হয় না সরকারী দপ্তর থেকে। ১৯৬১ সাল থেকে এই সমস্ত গ্রামের অজ্ঞ, অশিক্ষিত রিসিপেন্টস বা রেশন রিসিপেন্টস তাদের এম. আর. ডিলাররা রাত্রির অন্ধকারে এইসব রেশনকার্ড কেই দেখিয়ে মণের পর মণ মাল চুরি করে কালোবাজারে বিক্রিক করে দেয়। যাদের রেশন কার্ডে এই মাল ইস্ক হছে সেই রেশন কার্ড হোলভাররা আজকে থাছাভাবে কট পাছে। আগকে এই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা গোটা বাংলাদেশ জুড়ে চলছে। এই ১১ বছরের পচা রেশনকার্ড গুলির একটা সংশোধনের বাবলা করার জন্য আমি তাই আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই এই যে থাছা বিভাগের মন্ত্রিক্ষ মন্ত্রিস্থাল উদ্ধান করতে গিয়ে গোডাউনগুলি বন্ধ করছেন।

থাত বিভাগের মন্ত্রিমংশিয়তো আজকে অনেক পচাথাত উদ্ধার করছেন, গোডাউন বদ্ধ করেছেন এবং সেইজন্ত তিনি আমাদের প্রশংসা পাছেন। থবরেব কাগজেও এই সম্বন্ধে লেগা হয়। আমি স্থার, আপনার মাধ্যমে তাঁকে একথা বলতে চাই এই যে ১১ বছরের বস্তাপচার কথা সেটা বদ্ধ করে দিন। রেশন কার্ডের যে ব্যবস্থা ছিল সেটা বদ্ধ করে দিয়ে নতুন করে ডি. পি. লিট্রের ব্যবস্থা করুন এবং মাল চোরাইযের হাত থেকে, ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর হাত থেকে দেশের মান্ত্র্যকে বাঁচান। মুশিদাবাদে একটা এলাকা যেথানে ১১ হাজার পপুলেশন, কিন্তু সেথানে ১৯ হাজার রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। অথচ তারই পাশে আর এটা এলাকাতে লোকে কার্ডের অভাবে রেশন পাছেন না। এই যে সরকারী ক্রমচারীদের শৈথিলা এবং বদাক্তা এটা বদ্ধ হওয়া উচিত এবং নতুন করে রেশন কার্ড দেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক এটাই আমি বলব।

শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে বিষয়টা বিধানসভায় উদ্ধেথ করতে চাই আমি মনে করি সেটাই আজকের সভায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাননীয়
শ্রীকার মহাশয়, আসানসোলে নিউ যুক্ষি কলিয়ারীর আয়তন ১ হাজার ৪০০ বিলা। সেধানে
শ্রমিক কাজ করে ৪ হাজার ৩৭ জন এবং কয়লা উৎপদ্ধ হয় ৬ হাজার টন। সেধানে শ্রমিক
এবং মালিকের বিরোধের জন্য শ্রমিকদের বেতন এবং বোনাস বাবদ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
আদায় হছে না, সরকারের রয়াল্টি, সেলস ট্যায়, পি. এফ কট্রিবিউসন বাবদ ৬ লক্ষ টাকা
মালিক দিছে না। সেধানে অবস্থা এমন হয়েছে যে শ্রমিকের ২টি শিশুলস্থান না বেতে পেয়ে
মারা গেছে। ৫ জন মহিলা শ্রমিকের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ১০ জন শ্রমিক মরণের মুথে।
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে মালিকের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা

অবলম্বন করে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করা হবে। নিউ ঘুস্কি গ্রুপ অব কলিয়ারিজ-এর কাছে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা বাবদ পাওনা হয়েছে প্রমিকদের ৬৫ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রয়াল্টি বাবদ পাওনা হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। এই নন-পেমেণ্টের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল এবং সেই মামলায় মালিকের জরিমানা হয়েছে মাত্র ২০০ টাকা। এটাই নাকি আইনের সবচেয়ে বড় শান্তি। ঘুস্কি কলিয়ারীর যে অবস্থা চলেছে এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য মালিককে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করে অস্ততঃপক্ষে প্রমিকদের মনে যদি আশা ভরসা স্পষ্টি করতে না পার। যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবতা অত্যন্ত গ্রিস্থ হয়ে উঠবে। তাই আমি মিদ্রিশভাকে অন্থরোধ করাছ যে, অবিলম্বে উক্ত মালিককে যথাযোগ্য শান্তি দেবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ত্রীক্ষণপ্রসাদ প্রলেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে এই হাউদে যে জিনিসটি উত্থাপন করতে চাইছি সারা বাংলাদেশে সেটি ঘটছে। বিশেষ করে গড়বেতা এবং কেশপুর এলাকায় গত মার্চ মাদের প্রথম এবং শেষের দিকে প্রাচুর শিলা রুষ্টি হবার দক্ষন রবিশস্তা এবং আলুর বিরাট চাম একেবারে নাই হযে গেছে। এর ফলে সেখানকার মান্তবের যে অবস্থা হয়েছে তাতে তাদের খাবারেরই সংস্থান নেই। তাছাছা, সাধারণ ক্রমকের যে ত্রবস্থা হয়েছে তাতে লোকের বাড়ীতে কাজ করে যে জীবিকার সংস্থান করত সেই কাজও না থাকায় ক্ষেত্-মজুররা আজকে তীর সম্ভা অবস্থায় পড়েছে। কাজেই স্পাকার মহাশয়, আপনার মাধামে আমি সংশ্লিষ্ট মির্মিহাশয় অর্থাৎ কৃষিমন্ত্রী এবং রিলিফ মির্মিহাশয়কে অন্তরোধ করব কারা এই ত্রবস্থার দক্ষণ সেই এলাকায় ফাটিলাইজার লোন বা ক্যাটেল পাচেজ লোনের টাকা আদায় যেন স্থাতি রাথেন।

কিছুদিনের জনা যদি লোন আদায় স্থগিত রাখা হয় এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত্যজুর যারা কাজ পাচ্ছেনা তাদের যদি কাজ দেবার বাবস্থা হয় এবং ব্যাপকভাবে টেপ্ত রিলিফ দেওয়া হয় তাহলে খুব ভাল হয়। আজকে ক্ষেত মঙ্কুররা চরম তরবস্থার মধ্যে এসেছে, তাদের কাজের এবং থাওয়ার বাবস্থানেই। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিপ্ত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অন্তরোধ জানাচ্ছি তাদের লোন আদায় স্থগিত রাখা হোক এবং টেপ্ত রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক।

[2-50-3-00 p.m.]

প্রীলক্ষীকান্ত বস্তুঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে দকাল বেলায় আমার কন্সাষ্টিউয়েন্সী টালিগঞ্জ অঞ্চলের একটি জায়গায় ব্যাপক চোরাই মালের কারবার হয় এই সংবাদ পেয়ে থানার ২ জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখি গাড়ী দাঁড় করিয়ে পেট্রোল ঢেলে ড্রামে ভর্তি করা হচ্ছে এবং সেগুলি অনমা বিক্রি করা হয়়। আমার অঞ্চলে আমি আর একটি এরকম ধরনের কারবার ধরেছিলাম এবং পুলিশ পিকেট বসিয়ে সেই কারবার বন্ধ করতে হয়। আজকে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার বিরৃতি আমি নিজের কানে ভনেছি। তিনি নাম করে বলেছেন কোলকাতা পুলিশের কয়েকজন উর্ধতন অফিসারের নির্দেশে এই ঘটনা চলে এবং তারা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে এই লাভ থেকে মাসহারা পেয়ে থাকেন। আমি অবিলম্বে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার জনা মুথামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, নভুবা কেস্টি পার্ণে যাবে বলে আশক্ষা করছি।

# Laying of Reports

Tenth Annual Report on the working and affairs of the Durgapur Projects Ltd. for the year 1970-71.

Dr. Zainal Abedin: Sir, in compliance with the provisions of section 619 (a) of the Indian Companies Act, 1956, I beg to lay on the table the Tenth Annual Report on the working and affairs of the Durgapur Projects Ltd. for the year 1970 71, for the information of the honourable members of the House.

Eighth Annual Report on the working and affairs of the Durgapur Chemicals Ltd. for the year 1970-71.

Dr. Zainal Abedin: Sir, in compliance with the provisions of section 619(a) of the Indian Companies Act, 1956, I beg to lay on the table the Eighth Annual Report on the working and affairs of the Durgapur Chemicals Ltd. for the year 1970-71, for the information of the honourable members of the House.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill. 1971.

Shri Gyan Singh Sohonpal: Sir, I beg to move that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament.

Sir, you are aware that the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill., 1971, was passed by both Houses of Parliament by majority of the total membership of each House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting. A question has arisen whether before the Bill is presented to the President for his assent the amendments proposed by the Bill requires a ratification by the State Lagislatures under the provise to Article 368 of the Constitution.

The contention may be put forward with that terms in which the Article 31(e) is framed deprives the court of part of their jurisdiction and, therefore, that Article required such ratification. Government takes the view that such ratification is not necessary. However, with a view to avoiding difficulties that may possibly arise and out of abundant caution Government has decided to refer the Bill for ratification to State Legislatures under the proviso of Article 368 of the Constitution. Therefore, I beg to move the following Resolution for ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971.

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the provise to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament.

Mr. Speaker: Shri Siddhartha Shankar Ray may now speak.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, I understand the proceedings have to be sent to Parliament as early as possible and as such as far as possible the speeches in this House today should be made in English, and in view of the difficulties with regard to translation and so on it would be better if as many speeches as possible are made in English. I, therefore, seek your permission to speak in English.

Sir I had no idea when I spoke in support of the Bill in the end of July last year in the Lok Sabha that I would have to be the principal speaker in the West Bengal Assembly ratifying the amendments which are passed by the Lok Sabha. But I must say I am very happy that I have had this opportunity for what we are doing today is really redeeming a pledge and honouring a promise. When we went to the polls last year we were faced with three difficulties - difficulties which had arisen because of certain judgments of the Supreme Court. In the first place, in our view Article 31 had been wrongly interpreted by the Supreme Court. The Supreme Court in interpreting the word "compensation" had said that compensation meant full market value. Our Party did not agree with this interpretation of the Supreme Court. This was a serious difficulty placed in the way of our introducing welfare measures for, if we had to pay full market value for all land acquired, and for every price of property acquired, however rich the owner of the land or property may have been, it would have placed the Government in grave difficulties and many measures required for the welfare of the people could not have been undertaken in times of serious financial difficulties.

The second difficulty which we felt was that as a result of the GOLAKNATH CASE Parliament was debarred from amending the CHAPTER on Fundamental Rights. Our Party did not agree with the interpretation of the Supreme Court in this case either.

The third difficulty which was felt by us was created by the judgment of the Superme Court in Privy Purse Abolition Case

[3-00-3-10 p.m.]

It was felt that the Parliament should have the power to abolish Privy Purse as a result of which it was felt that we should do away completely with the Articles in the Constitution which guarantee the payment of Privy Purses to the erstwhile rules in India. Therefore, Sir, our leader and Prime Minister as well as our Party made three promises to the people of India before the mid-term poll last year; firstly, the power of Parliament to amend Chapter III of the Constitution dealing with Fundamental Rights would be restored; secondly, the interpretation put by the Supreme Court on the word 'compensation' in Article 31 would be rectified and thirdly, the provision with regard to payment of Privy Purse and the continuance of princely privileges in the Constitution would be done away with As a result of this, Sir, three Bills were introduced in the Parliament. The first was for the purpose of restoring the power to amend the Chapter on Fundamental Rights. the 24th Amendment. It was passed in the first session of the new Parliament. That amendment went for ratification, but since this Assembly was not there we did not have the opportunity of ratifying that amendment. In any case, the requisite number of States have retified that amendment as a result of which the question of our ratification does not arise. That Bill has come into The Constitution today stands amended giving full power to amend the Chapter on the Fundamental Rights. The second amendment was the present one whereby the judgment of the Supreme Court relating to the word 'compensation' was dealt with and the effect of those judgments nullified. This also in our view did not really require ratification but in this amending Bill, as all honourable members, Sir, will notice that we have completely taken away the jurisdiction of Courts to challenge legislation of certain kinds. It was felt that it may be contended that the Article 226 was also to be impliedly amended and as a result it was thought that we should for greater safety and by way of abundant precaution have this amending Bill ratified by

the various Assemblies and in Article 368 of the Constitution it provides that such amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures. The third amendment to the Constitution which did away with the provisions of the Privy Purse. Sir, has been passed and that did not deal with any of the entrenched provisions in the Constitution, as a result of which no ratification was necessary. So, we are concerned here, Sir, only with the second amendment, that is to say, the present amendment which we are dealing with today, the 25th Amendment, by which we are seeking to effect forthwith, firstly, Sir, the deletion of the word 'compensation' from Article 31 of the Constitution and in place of the word 'compensation' we are having the word 'amount'. Secondly, Sir, the directive principles laid down in Articles 39(b) and (c) of the Constitution are being implemented. Sir. you know that Articles 39 (b) and (c) which form part of the directive principles of the Constitution lay down that 'the State shall, in particular, direct its policy towards securing...(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good and (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment". These two directive principles are being implemented and we are providing in this Bill that any legislation passed by any of the Legislature which seeks to implement these directive principles, that is to say, to implement the principle that ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good and which sees to it that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, cannot be challenged on any grounds whatsoever before any court of law including the Supreme Court. It is a revolutionary step no doubt. But we feel, Sir, that it is absolutely necessary. You will remember, Sir, that prior to the last mid-term election, in so far as the Congress Party was concerned, one of its main cries was that the onward march of 50 crores of people cannot be stopped by the courts of law. For the purpose of what we had put into action and for the purpose of seeing that what we had felt was put into action this legislation on the amendment of the Constitution was placed before the House.

The third thing which is being done is that if Article 31 was satisfied by any legislation a challenge to that legislation under Article 19 of the Constitution will not lie. And, lastly, Sir, as I have already mentioned, the jurisdiction of the courts with regard to certain matters is being taken away. Now, Sir, why do we have to bring this Bill? Why this amendment? For this purpose, Sir, I would have to place before the House a little bit of our constitutional history for showing conclusively that whatever we have done is just, whatever we have done is proper, whatever we have done is absolutely necessary in the best interest of the nation. Sir, I go a little further and I say this that what we have done by bringing this 25th Amendment is to place the Constitution on the same footing as our Constituent Assembly wanted to put it. What had happened is this that the members of the Constituent Assembly had made it clear what article should mean what and what power the courts should have for the purpose of going into the question of compensation. The Constituent Assembly was very clear and I shall immediately prove that to the hilt. But unfortunately for us a few Supreme Court judgments gave interpretation to Article 31 which our Constitutional fathers who were the children of our revolution had never envisaged, as a result of which what we are trying to do is to see to it that

the Constitution is put back on the same pedestal on which it was put by our Constituent Assembly. Article 31 came into being - in fact it was Article 24 of the draft Constitution dealing with the power of the State to acquire property on payment of compensation and so on and so forth. Pandit Jawaharlal Nehru, on the 10th September, 1949 said in the Constituent Assembly, "This clause says that the law should provide for compensation for the property and should either fix the amount of compensation, or specify the principles on which or the manner in which the compensation is to be determined. The law should do it. Parliament should do it. There is no reference in this to any judiciary coming into the picture. Much thought has been given to it and there has been much debate as to where the judiciary in. Eminent lawyers have told us that on a proper construction of this clause, normally speaking, the judiciary should not and dose not come in." I am actually reading the exact words of Pandit Jawaharlal Nehru.

# [3-10-3-20 p.m.]

Parliament fixes either the compensation itself or the principles governing the compensation, and they should not be challenged. So far as we are concerned, we, who are connected with the Congress, shall give effect to that pledge naturally, completely, a hundred per cent., and no legal subtlety and no change is going to come in our way. That is quite clear. We will honour our pledges within limits. No judge and no Supreme Court can make itself a third chamber. No Supreme Court and no judiciary can sit in judgment over the sovereign will of Parliament, rapresenting the will of the entire community. It is obvious that no court, no system of judiciary can function in the nature of a Third House, as a kind of House for correction. So, it is important that within this limitation, the judiciary should function. It was with this intention that Article 31 came into consideration, that is to say, the State will have the power to acquire property for a public purpose and by paying the compensation which was to be fixed up by the Parliament and Parliament alone and into which the Judges would not at all enter. The question of the quantum of compensation, the question of the adequacy of compensation was not a question to be determined by any court of law but by Parliament and the Legislature. Unfortunately, Sir, inspite of Pandit Jawaharlal Nehru's pledge and also of many other pledges made by many brilliant and learned Members of the House to the same effect, the Supreme Court, on the 11th December, 1953, in Bela Banerjee's Case suddenly devided and I quote the Supreme Court judgment, - "While it is true that the Legislature is given the discretionary power of laying down the principles which should govern the determination of the amount to be given to the owner for the property appropriated, such principles must ensure that what is determined as payable must be compensation that is a just equivalent of what the owner has been deprived of". Suddenly, on the 11th December, 1953, we had this judgment from the Supreme Court which said that the compensation must be the just equivalent of what the owner has been deprived of, or, in other words, compensation must be market value—a concept which was Article 31 and a concept which our constitutional fathers wanted to keep out from the four corners of the Constitution. Therefore, Sir, our Parliament had no other option but to bring forward the Constitution (Fourth Amendment) Bill to make the position absolutely clear and while moving this Bill for the purpose of sending it to the Joint Committee, Pandit Jawaharlal Nehru, on the 14th March, 1955, said,—and I again quote him word for word -"If I may say so, with all respect to the judiciary, they do not decide about high political, social or economic or other questions. It is for Parliament to decide. The ultimate authority to lay down what political or social or economic law we

should have, is Parliament and Parliament alone. It is not the function of the judiciary to do that. Now it so happens, as I just said, there are some people here, many Members, who themselves participated in drawing up that Constitution in the Constituent Assembly and they naturally have their own opinion as to what was meant by the Constitution as drawn up. It was my privilege, in fact, to move this article or the corresponding one, before the Constituent Assembly and I gave expression to my views as to what it meant fairly clearly then. And therefore, we have come to this House, to Parliament, now to change the wording to give effect to what was clearly meant then. The object of the amendments I am placing before this House is to clarify this matter, to make it in precise language perfectly clear so that the decision of this Parliament might not be challenged in regard to these matters in the court of law. Now I had thought when we passed this Article in the Constituent Assembly, that we had made it perfectly clear that Parliament would fix either the quantum of or the rules governing compensation and after that there would be no challenge at all. Well, instead of that, it has been challenged and, if fact, challenged effectively."

Pandit Jawaharlal Nehru was rather sorry that the judiciary had paid no heed whatsoever to the real intention of the Constituent Assembly and had trespassed into the field in which they had no right to enter. The matter went to the Joint Committee and on the 31st March, 1955, the Joint Committee reported, "The Committee feels that although in all cases falling within this proposed clause (2) of Article 31 compensation should be provided, the quantum of compensation should be left to be determined by the Legislature and it should not be open to the courts to go into the question of whether the compensation provided in the law is adequate or not. Accordingly a provision that the law shall not be called in question in any court on the ground that the compensation provided by it is not adequate, has been added at the end of Clause 2." So, it was added that courts would not go into the question of compensation and the question of adequacy of compensation was expressly taken away from the jurisdiction of the court. In moving this Bill then as it came before the Parliament from the Joint Committee. Pandit Jawaharlal Nehru on the 11th April, 1955 made it quite clear and 1 quote his words-"Remember this that the sole major change is to make one thing clear which I submitted on the last occasion and was clear to us at the time this Constitution was framed; that is to say, according to the Constitution, as put forward before the Constituent Assembly and as it emerged from the Constituent Assembly, the quantum of compensation or the principles governing compensation would be decided by the Legislature. This was made perfectly olear".

The amendments were passed and for 9 years no court ever thought of saying that they had jurisdiction into the adequacy of compensation. But then Sir, India had forgotten that there was a Judge by the name of Mr. Subba Rao. Sir, I had in the Lok Sabha said this, and I do say so here and now that ordinarily—I would not, no honourable Member here would say anything with regard to any particular Judge—we respect Judges, we want to place judiciary on the highest pedestal. But when a Judge of the Supreme Court like Mr. Justice Subba Rao resigns his office as Chief Justice to become a candidate of Swatantra Party, a candidate for the office of the President of India, he becomes a politician and it is our right and duty to criticise and expose him to show that he had tried as a Judge to impose upon the people of India a social philosophy which did not belong to any political party but to the Swatantra Party and Jana Sangh Party. That is exactly what Mr. Justice Subba Rao has done, and that is the charge which I fairly and

squarely level against Mr. Justice Subba Rao. Not only that, Sir, after having been defeated in the Presidential election which he fought, as you all know as a Swatantra Party candidate, became out in the open prior to the last election -I do not think, he will show his face now when the election results are out and when the people have clearly indicated their political views-at any rate, Sir, prior to the election-he was holding meetings, addressing, lecturing and propagating the views which were the views of the Swatantra and the Jana Sangh Parties. But this Mr. Justice Subba Rao, while a Suprime Court Judge, on the 5th October, 1964, in Bela Banerjee's case criticised the amended Article and disclosed that he accepted the meaning of the expression of "Compensation and Principles" as defined in this court in Mrs Bela Banerjee's Sir, after Pandit Jawaharlal Nehru's specific statement we do not accept the observation of the Supreme Court, we do not accept what the Supreme Court accepted in Bela Banerjee's case. Mr. Justice Subba Rao criticised the amendment, disclosed and accepted the meaning of expression 'Compensation and Principles' as defined in Mrs Bela Banerice's case. It may be recalled that this court in the said case defined the scope of the said expressions and then stated whether the principles laid down taking into account all the elements which made up the true value of the property appropriated and excluding matters which are to be neglected is a justiceable issue to be adjudicated by the court. Under the amended article, the law fixing the amount of compensation or laying down the principles governing the said fixation cannot be questioned in any court on the ground that the compensation provided by that law was inadequate. If the definition of 'compensation' and the question of justiceability are kept distinct, much of the cloud raised will be dispelled. Sir, the cloud was in the mind of the Judge and not in the minds of the Members of Parliament or in the mind of the people.

#### [3-20-3-30 p.m.]

He raised a cloud and then he said, "If Parliament intended to enable the Legislature making such a law without providing for compensation so defined. it would have used such other expressions like price, consideration, etc.". We have done precisely the same thing. To prevent the courts from in any way going into the question, we have done away with the word "compensation" and put in the word "amount". Whatever amount be fixed for taking a property, that is going to be final and nobody can challenge it, not even the Supreme Court can challenge it. Sir, on the 5th September, 1966, we had the Metal Corporation Case and there Mr. Justice Subba Rao went a step further. said, compensation must be a just equivalent or it should be the market price of the property taken, But fortunately for us, on the 13th January, 1969, in Shantilal's case, the Supreme Court over-ruled Mr. Justice Subba Rao's judgement in the Metal Corporation case and in so far as Mr. Justice Subba Rao's judgement in Vajravelu's case was concerned, it said that the observations there were purely obiter and need not be taken into account. So the position was that after Shantilal's case, the matter was again corrected and compensation could not be a matter for the courts to go into-certainly the market price was not to be paid for any property taken by the State. went on for a few months until the Chief Justice Mr. Hidayatulla and Mr. Justice Shah -- Mr. Justice Shah and another Judge after having retired, have now started lecturing to the public delivered the Bank Nationalisation case and in the Bank Nationalisation Case they again went back on the judgement in Shantilal's case and said that compensation must mean market price. Parliament, no body of responsible men could possibly tolerate such a confusion in the State law in so far as the giving of compensation is concerned. Sir, what is this concept of compensation? Has it any relevance to the 99 per cent. of

the people of India who are without any property whatsoever, and afterwards when it is said that market value or compensation has to be paid, what is really implied by such a statement? Four generations ago someone might have purchased a bit of forest land in Durgapur and left it uncared for, not spending a single pice over the land that he purchased; four generations ago his great, great-great grandfather had purchased the land, then the land was inherited by his great great grandfather, then by his great grandfather and then by his father and then he inherited it. Not one member of his family has ever spent a pice on that land, but because of society, because of social changes vast amounts are invested with the taxpayers' money in Durgapur as a result of which the price of land goes up, as a result of which the market value of the property goes up -the market value of the property goes up not because of any action on the part of the land owner, he had done nothing whatsoever to improve his land, he had done nothing whatsoever to deserve the increase in the price of land. But as a result of the Government coming, as a result of social changes coming, vast improvements are made-electricity is started, roads are built, canals are dug, a steel plant is erected, prices of land go up-and then he will say, "Ah, the market value of my property has gone up and therefore if the Government wants this land, Government must pay the market price." Is there any logic behind this? Let us face this proposition. man be allowed to profit for something which he had not done, for something which the people have done, for something which has been done with the people's money-development works which have been done as a result of taxes collected from the people of India? Can an individual be allowed to profit because of this ?

That was the point-why should there be market value? Of course, Government will not be unreasonable. Government will certainly be as reasonable. as possible. Government represents the views of the people. In a democracy it is the people who form a Government and, obviously, the Government of today will be gided by the wishes of the people. Government will certainly not be unreasonable, but whatever is fixed by the Parliament or a Legislature, again, consisting of the representatives of the people must be taken as final and nobody can go into it. That is the first thing which is being attempted. We are, (a) trying to put back into the Constitution what cur Constituent Assembly have said, (b) doing away with what Supreme Court had, if I may say so, incorrectly tried to import into our Constitution. The Supreme Court - Mr Justice Subba Rao and some of the Learned Judges have tried to import something totally foreign into our Constitution, a conception which our Constituent Assembly did not accept. So, that is the first thing which we are trying to do today.

The second thing which we are trying to do, and I am very happy in so far as this aspect of the matter is concerned, is that we are trying to implement the two directive principles of the Constitution which I have just read—Article 39 (b) and (c). Sir, there is a personal note in so far as this matter is concerned because in this very House, standing there where my friend sits today, I had made a speech while resigning from the Congress Ministry on the 24th March, 1958 and, while making the speech I had said, Sir, I had joined the Congress Party and the administration taking it for granted and fully relying on the numerous assertions and avowals made from time to time by a number of our leaders that they were determined to bring about a new era, a new state of affairs, a new social order which will usher in a classless society and truly socialist State, a State where the ownership and control of the material resources of the community will be so distributed as to best subserve the common good, where the operation of the economic system will not result in

the concentration of wealth and the means of production in the hands of few. My complaint was that the Congress did not try to implement at tha time these two provisions of our directive principles of the Constitution. Sir I am very happy that today I am able to support a Bill moved by the Congress Party, support a Bill passed by the Congress Party with its huge majority in the Parliament which has implemented those two provisions of the directive principles of the Constitution about which I had complained on the 24th March, 1958. So, in so far as I am concerned, on a purely personal note-1 know, a person ought not to take a personal note, personal matters should not come in here but I cannot forget that day, I cannot possibly forget that day, I cannot possibly forget that this was one of the principal reasons that many of us were fighting for at that time. Therefore, Sir, I am very happy that today we have a Bill before the House which we shall ratify, which Bill will incorporate as one of its Articles, after Article 31 certain provisions which would make Article 39 (b) and (c) effective, operative and those two Articles are being implemented.

Sir, the other thing about which I am happy is that if any law is passed by us in this House implementing Article 39 (b) and (c), no court will have jurisdiction to go into the constitutional validity of that particular Act.

And, lastly, Sir, in so far as we are concerned, a great responsibility has been placed on us as a result of this amendment.

[ 3-30-3-50 p.m. including adjournment. ]

I hope, Sir, whenever we pass legislation in future, after this amendment becomes Law—it will soon become Law and I have been given to understand by the Central Government that in a month's time this will become Law and after a month they will pass legislation—we shall have tremendous power. I hope and trust that we should exercise those powers wisely, exercise those powers with abundant precaution, exercise those powers in a responsible manner and exercise those powers in a reasonable manner. Great responsibility now rests on us because of this change in the Constitution, and I have no doubt whatsoever that we shall altogether try to be worthy of the responsibility that the people of India, by amending the Constitution, in placing on us today.

Thank you.

(At this stage the House was adjourned for 15 minutes)

( After Adjournment. )

Mr. Speaker: Shri Biswanath Mukherjee may now speak.

**শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ** স্যার, বাংলায় বলব, না, ইংরাজীতে বলব ?

Mr. Speaker: As has been requested by the Chief Minister, you may, if possible, make your speech in English.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ কিছু স্থার, যাঁরা বাংলায় বলতে চান তাঁদের বাংলায় বলার অধিকার থাকা উচিত, ইংরাজীতে সেটা অথবাদ হয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

Mr. Speaker: It will be convenient if you speak in English but there is no bar if you speak in Bengali. If any member desires to speak in Bengali he has got the liberty to do so.

Shri Biswanath Mukherjee: Sir, I support the resolution readily and wholeheartedly which has been moved by Shri Gyan Singh Sohanpal our

Minister for Parliamentary Affairs, and I do not think there is any necessity to justify the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill which has been passed by both Houses of Parliament with more than two-third majority. I do not think it necessary to justify because this was a long-standing crying need of the country, of our economy, and the people of our country were demanding the amendment of the Constitution. All the progressive forces—whether inside Congress or outside Congress—were demanding for a long time that the Constitution must be amended in order to make it clear that the Government can nationalise big properties without being forced to pay market value as compensation, because that condition had made it absolutely impossible for the Government to nationalise big concerns and big properties which were absolutely necessary for the economic progress of the country, for a turn to the left in the progress of the country. This has been promised by the Congress Party before the last mid-term poll and this was the demand of several other progressive parties, including our Party, before the Election campeign.

# [3-50-4-00 p.m.]

We are all happy that this Amendment has been passed. It was opposed by a handfull of top vested interest in industry, trade, agriculture, etc. opposed by a few reactionary politicians who are nothing but lackeys of foreign and native monopoly capital, of the native Princes, of big landlords and big profiteering business. In the last mid-term poll the Syndicate Congress. Swatantra Party, the Jana Sangh had tried to frighten the people and told them that if the Congress and other progressives were returned to Parliament or cleeted to the Parliament then they would take away the right to property. They had tried to frighten the small land-owners who are millions in our country, the small land-owners owning few acres of land, small businessmen, small factory owners by saying that land would be expropriated by this Government if you support these parties. They had tried to mislead the people. They knew that if this amendment was passed and enforced, it would be applied not against millions of small property-owners but against the sharks-financial sharks, industrial magnates, the Princes and large landlords who suck the blood of the people, who flourish on the toil and sweat of the people and who stands in the way of the country's progress; but they were squarly dealt with by our people—they were thoroughly and completely defeated and the verdict of crores of the people of our country was so clear that there is no necessity to justify the amendment which followed later. But, Sir, I have two points to make. The first is this amendment by itself cannot take away our country too far. This amendment is an instrument. The instrument must be used for the sake of progress of the country. We have passed it in the Parliament. Both Houses have passed this amendment with adequate majority. We are now called upon here to approve of it and we shall approve of it. There is no doubt of it, but the question is if this instrument is forged what we will do with this instrument. We cannot go on waiting for months and months, years and years to find suitability of every case. The Chief Minister has said that it has to be dealt with great responsibility and caution and all that Now what is our responsibility? Is our responsibility only to the big financiers and industrial magnates and the princess and the landlords or are we responsible to the people of our country? Are we responsible to the common people, to the masses to the toilers, to the general public who have been waiting for many many years for progressive turn, for progressive development in the economy so that the economy can flourish as well as exploitation can be reduced and the lot of the common people can improve. So the question is when I stand to support this amendment I do insist that the powers that be, the authorities in power, should speedily use this weapon for the purpose for which this weapon is forged.

Sir the monopolies in our country are happily and merrily still going on wi the loot, with their super profiteering, with their sabotage of our economy a with their brutal exploitation of the toilers of our country. This cannot permitted. We cannot go on pledging ourselves to socialism. We cann go on shouting that we want socialism, we want to bring about socialism at at the same time prevaricate, wait, and delay in applying one of these weapo which has been forged for the purpose of dealing with these financial magnat and industrial magnates, etc. Therefore, we urge upon the Government of Ind as well as the State Government within their power that this amendment the Constitution must be used. It must be shown to the people of India ar to the world that we mean business. We do not pass anything merely for t sake of passing or for the sake of getting approval of the people but we mea business. It is high time that profiteering stops. Our Government of Ind and the Parliament recently imposed some taxes on daily necessaries of tl people. As far as I am concerned I am against tax on kerosene; I am again tax on certain other very important daily necessaries both for cansumptic as well as for production purposes. But the attention of the G vernment must have been drawn to the fact that immediately with the imposition of this lev or this tax the prices of these goods went up considerable—much beyond the tax which was imposed. How this is possible? If the Government remai silent, if the government does not do anything about it then what the people would think. It is the profit business from the top which starts this profiteerin in everything. Super profit is being looted in various ways, and with the shor time at my disposal in this House, I am not going to enumerate them. It i known to all. But it is high time that we take steps. We must break th powers of the monopolists. Why the country should be in the grif of a few monopolists, in the grif of only 75 to 100 houses out of 55 crores of the people We are saying that we are socialists, we are pledging ourselves to socialism So, their grip over our country must be broken. Those important and bi industries must be nationalised. The big business also should be nationalised andthis is also applicable in regard to land. For example, in our State it is good that Land Reforms Act has been amended in favour of the peasants But even now, within the ceiling here in our State the so-called fisheries have not been included within the purview of the law. These must be included In the name of fisheries thousands and thousands of tenants, the raivats and bargadars had been thrown out. Cultivable lands had been inundated with Corporation water or saline water and turned into fisheries. Quite a large part of these lands still produce rice. Yet, in the name of fisheries these have been kept. If these are taken over under the Land Reforms Amendment which may come then what compensation have we to pay?

### [ 4-00—4-10 p.m. ]

So both in regard to land and peasants and in regard to industry, the big landed powers and the capitalists—in the jute industry, for example, with which West Bengal is very directly concerned, the jute magnates exploited the wokers, peasants, Government, public—everybody, and made money. Why the jute industry should not be nationalised? Why are we not taking advantage of these amendments to do that? I am mentioning, Sir, with your permission that as a party in the Progressive Democratic Alliance, which has won a thumping victory in the last Assembly Election, we issued a statement in which we said that the jute industry should be nationalised. Now, while supporting this amendment I am urging upon the Central Government to take immediate steps, to have power under this provision and I call upon the State Government also to take necessary steps wherever and whenever necessary. Caution is necessary so that this law is not applied anywhere unjustly, that we

do not do what is unjust and what is injustice, that we do not apply this to those peasants who have got only two to four acres of land, that their land is not taken under this law for the purpose of constructing roads or building canals or building hospitals, that is taken over under the laws of acquisition or requisition for which we pay the market value and that poor people are not affected, the small land-owners are not affected. Then where comes the question of caution? It comes in economic necessity and in urgent necessity. Caution is necessary but much more necessary is speed, much more necessary is courage, much more necessary is alertness and awareness on our part of the poor state of economy that our country has been passing through for such a long time. We cannot go on like this for eyer.

Sir, my second point is this that there is a history of this amendment and that is naturally instructive.

Sir, when promise was given by the Congress Party under the leadership of Shrimati Indira Gandhi, the right reactionary elements openly opposed this move but the socalled leaders of the C. P. I. (M) and like minded parties told the voters and the people that this was a bluff and that they would not, if elected, pass such an amendment of the Constitution. When this Constitution (Amendment) Bill came before the Parliament, our C. P. I. (M) friends were in great distress. They were happy with the amendments against which they were campaigning but for which we were campaigning as also the progressive Congressmen were campaigning. Their politics was that when such an amendment has been moved by the Congress Party, they would be forced to support it and could not oppose it. Now, Sir, just two days before the Bill was to be discussed in the Parliament, certain amendments were moved by the Central Government. Fortunately I was in Delhi at that time-our Central Executive Committee was meeting there and I was present at that meeting. Suddenly a leader of our Parliamentary group was running with the amendments of the Bill—the Government amendments and what were the amendments? There were three amendments. The first one was that even under this amendment of the Constitution if a law is to be passed, then two-thirds majority will be necessary both in Parliament as well as in the State Assemblies. was a most reactionary thing, most dangerous thing because our present Constitution does not require two-thirds majority for passing any law-it requires two-thirds majority for amending the Constitution, it does not require two-thirds majority for passing any law. But for an amendment to the amendment which was brought it was said that two thirds majority was a must for passing any law under this enabling amendment of the Constitution. Secondly, there was another amendment to the amendment. It said that no one can challenge in the courts the question of adequacy of payment of compensation or the adequacy of application of these directive principles whether these directive principles have been adequately applied in this case or not cannot be questioned in any court of law. All lawyers gave their opinion that this means that one can go to the court of law by saying that this law which has been passed by this Assembly or the Parliament does not at all apply to the directive principles of the Constitution. Thirdly, there was another amendment regarding the educational institutions of minorities. The minorities were not definitely the Marwaris of West Bengal, they may be minorities somewhere else in some other States and this could not apply to them but they would get the market value. Now, Sir, the C.P.I.(M) was very happy. They said that the Congress Party had backed out from their promises, had backed out from their Bill. But the C. P. I, (M) was again in distress because within two days there was storm inside

and outside the Congress Party. Our party was told that if we withdraw the amendment it would virtually nullify the entire amendment which we have voted and for passing it in the Lok Sabha two-thirds majority will be required. But in the Rajva Sabha we have not that majority. were told that the Syndicate had agreed to support this. Then we told the Congress leaders point blank that if you want to pass the amendment that would not brighten your image, that would only darken your image. were happy that within two days, under the pressure of progressive elements, fair-minded people and democratic people inside the Congress, Government withdrew their support to the Bill and they finally moved the Bill as it was originally drafted. Again the C.P.I(M) was in distress. They were not prepared for this because the C.P.I(M) failed to understand the process of political development which is taking place in our country, because the CP.I(M) failed to understand the meaning or the significance of this new Congress. What is happening inside the country and inside the Congress is definitely a go towards a radical progress and the new Congress Ministers, that is, the Syndicators were not prepared for anything like this, they were not prepared for this Bill, for if the Bill would come for voting, they would have to support this. When the amendment came, they were very happy and when this amendment was withdrawn they were again very happy but we had wholeheartedly and readily supported the Bill as it was originally moved because all amendments were not immediately withdrawn.

Sin, I would like to make another point here regarding the educational institutions. The C.P I(M) did not understand that the New Congress after expelling the reactionary elements from it is moving towards progress and that is why they have been slanderous. They have been saying that we are tailing the Congress. We are not tailing the Congress, we are supporting the progressive move of the Congress because that had been demanded by us and by all other progressive elements outside the Congress. That is the demand of the people.

#### [4-10-4-20 p.m.]

And if the Congress moves towards progress, should we oppose it? At the same time I would like to draw the attention of our members and our people to another fact that just because this concept has come from the Congress, it should not be taken for granted for the Congress would necessarily move This particular incident will show the consistently along a progressive line. Congress moved a Bill on correct lines but under the pressure of conservative elements inside and outside the party they backed out and moved certain amendments which would nullify the whole thing but then again under the pressure of progressive elements within the party they again soon withdrew the amendments. This had happened within two days. To me those two days were so instructive that I felt that not only the CP,I(M) should learn but also all progressive elements inside the Congress should learn that it is quite possible that under the pressure of conservative elements, under the pressure of reactionary elements, under the pressure of vested interests, the Congress could also back out from their promises or hesitate to go forward, and the progressive elements should always be watchful, should always be conscious that they should use their influence every time when there is hesitation or when under pressure of conservative and reactionary elements the Government hesitate to go forward or even turn back. It is the duty of all progressive forces inside and outside the Congress to see to it that this does not happen and that the march forward towards progress continues.

Sir, which these remaks I heartily and readily support this resolution and I do believe that this House with overwhelming majority or perhaps with unanimity will pass this resolution tabled by Shri Gyan Singh Sohonpal.

🔊 আবেওল বাবি বিশ্বাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, ইংরাজী বলার অত বড় অভ্যাস আমার নাই কাজেই বাংলা বলবো। আশাকরি বাংলায় বলার পার্মিশন আপনি দেবেন। রেজিলিউশন মাননীয় মন্ত্রী জ্ঞান সিং সোহন পাল মহাশয় মুভ করেছেন সেই রেজিলিউশন আমরা ঠিক কি ভাষায় সমর্থন করবো সে ভাষা খঁজে পাওয়া মুদ্ধিল। এটা লোকসভা ও রাজ্যসভায়, তুই সভাতেই গুগীত হয়েছে এবং আমরা আজকে এখানে একট আলোচনা করার জন্ম, এখানে এই বিষয়ের উপর, যে স্প্রোগ পাচ্ছি খব সামান্ত ছেই একটা কথা তার উপরে রাথবাে। এইরকম । ধবনের বেজিলিউশন গোটা ভারতবর্ষের মালুষের বঙ্গদিনের আকান্ডিত বিষয়বস্ত ছিল। এই রেজিলিউশনে গোটা দেশের মাতৃষ আশা করেছিল যে দেশের সমস্ত আইন প্রনয়ণ হবে যা দিয়ে সাধারণ মান্তবের কল্যাণ হবে, একচেটিয়া পুঁজিবাদী মালিকানা, যাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে, এই প্রসঙ্গে আমি তুই একটি কগা আপনাব মাধ্যমে নিবেদন করতে চাই। যথন লোকসভায় রাজনভাতা বিলোপ বিল এসেছিল, যথন লোকসভায় ব্যাক্ষ জাতীয়করণের জন্ম আইন এসেছিল সেই দিনটার কথা আছকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। আপনি স্থার, জানেন এই বিল ছুইটি নিয়ে লোকসভায়, আমাদের গোটা ভারতবর্ষের মামুষ, দিনের পর দিন থবরের কাগজে হেড লাইন দিয়ে লেখা হোত যে রাজন্যভাত। বিলোপ বিল এসেছে। আজকে গোটা ভারতবর্ষের চিত্র যদি আপুনি দেখেন তাহলে দেখবেন মানুষ, কয়েকটি রাজা মহারাজা, নবাব, য়। ভাতা পেত তা তাদের স্বার্থে বিলোপ করা হলো। আজকে অধিকাংশ মান্ত্র ছইবেলা থেতে পায় না। আজকে আমরা সাধারণ মাজধের সার্বিক কল্যাণের জন্য তাদের আর্থিক পুনবাসন করে 'দিতে পারিনি। এই যেখানে অবস্থা, ঠিক তেমনি সময়ে ভারতবর্ষের বুকে এক শ্রেণীর মান্ত্র যারা একদিন রাজা মহারাজা ছিল, নবাব বাহাচর ছিল, তাদেরকে গরীব সাধারণ মান্তবের দেয় ট্যাক্স থেকে ভাতা দেওয়া আর হবে কি হবে না এই নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছিল। আজকে আমরা গবিত যে এ নিয়ে আর কোন সংশয়ের স্থান নাই, এই রাজা মহারাজাদের, নবাব বাহাছরদের আর পোষার কোন প্রশ্ন নাই। যে দেশের মাছ্যু ছবেলা থাবার সংগ্রহ করতে পারে না, যে দেশের মাত্রয়কে আম্লের গ্যারাটি দিতে পারিনি, যে দেশের শ্রমিক সাধারণকে পুনবাসন দিতে পারিনি, সেই দেশের মাজ্যের প্রদন্ত রেভিনিউ থেকে, ট্যাক্স থেকে যে ভাতা দিতে হত, তা দিয়ে এই রাজা মহারাজা এবং নবাব বাহাত্ররা হাতি পুষত, উট পুষত এবং । এইসবের জন্য তারা হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা থরচ করত। শুগ তাই নয়, নিজের দেশের বাড়ী ছেড়ে বিলাতে গিয়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাস-বাসনে খরচ করত। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এই একচেটিয়া পুঁজিপতি উঠিয়ে দেবার জন্য যথন ব্যাস্ক জাতীয়করণ বিল আসলো এবং তার আগে এই রাজা মহারাজ। এবং নবাব বাহাত্রদের ভাতা ও তাদের থেতাব উঠিয়ে দেবার জন্য বিল আসলো রাজ্যসভায় তথন আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর যাঁরা গর্ব করেন, দেইদল বিশেষ করে সি. পি. আই (এম) দলের অরুণ প্রকাশ চাটার্জা ভোট দানে বিরত ছিলেন, আজকে অবশ্র তিনি আর পার্লামেটের সদস্য নাই। সৈয়দ বদক্ষত জ্বা সাহেব নির্বাচিত হয়ে আসেন আমাদের গ্রাম বাংলা থেকে, তাঁর নিজের বেথানে বাড়ী সেখান থেকে নির্বাচিত হতে পারেন না, তিনি নির্বাচিত হন আমার যে এলাকা লোকসভার ক্রটিটিউয়েন্সীর মধ্যে পড়ে দেখান থেকে, আমার ক্রটিটিউয়েন্সীর গরীব মেহনতি মাতুষের কাছে

যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পেয়ে আসলেন কার্য্যকালে দেখলাম লোকসভায় কোন অদৃশ্য হস্তক্ষেপে সেদিন যথন রাজা মহারাজাদের ভাতা বিলোপ বিল আসলো, ব্যান্ধ জাতীয়করণ বিল আসলো, তিনি তার বিরে ধিতা করলেন। পরবর্ত্তাকালে আমরা আরও কি দেখলাম ? আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এই বিলকে কেন্দ্র করেই পার্লামেন্টকে ভে ৬ দিতে হল। তারপর মিড-টার্ম পোল হল। স্থার, সেদিনকার কথা আমার আজও মনে পড়ে এই জনসভ্য, স্বতন্ত্র পাটি এবং আদি কংগ্রেস মিলে তারা প্রগতিশীল মোর্চা গঠন করল। এই মহাজোটকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস দল প্রগতিশীল কাজ করে চলে, তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নির্মূল হতে হল, সেই মহাজোটকে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হল। ফলে স্বতন্ত্র পাটি, জনসভ্য এবং আদি কংগ্রেসকে আন্তে আন্তে সাধারণ মান্ত্র পেছনে ফেলে দিল। তারা ভেবেছিল সাড়ে ৫৭ কোটি মান্ত্র্য তাদের দিকে আছে, কিন্তু নির্বাচনের রায় যথন বেরুল তাতে লোকসভার যে আসন সংখ্যা তার অধিকাংশ আসনেই অর্থাৎ ছই তৃতীয়াংশের বেণা আসনেই নির্বাচ গান্ধীর যে কংগ্রেস দল জ্বী হল, সাধারণ মান্ত্র্য তার দিলে।

# [ 4-20—4-30 p.m. ]

প্তার, আজকে মান্ত্য কি চেয়েছে ? আজকে মান্ত্য এই জিনিষ্ট চেয়েছে যে, আর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের থপ্পরে পড়া উচিত নয়। ব্যাঙ্ক যারা একচেটিয়া ব্যবসা করে, সাধারণ মান্ত্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়, যারা সাধারণ মান্ত্যের জন্য শতকরা ৭০ ভাগ টাকা বিনিয়োগ করব বলে বেশীর ভাগ টাকাই যারা বড় বড় মালিক তাদের দিকে বিনিযোগ করে তাদের দিকে রায় যায়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ এই বিলে এক্সটা টাইম দেওয়া যাবে না, কারণ আজকেই এটাকে ফিনিস করতে হবে। আপনি আপনার বক্তব্য তাঙাতাড়ি শেষ করুন।

শ্রী আবসুল বারি বিশাসঃ আমি শেষ করছি। স্থার, আজকে যে ব্যবস্থা রয়েছে তার প্রকৃত রূপায়ণ চাই। অতীতে এই বিধানসভায় এবং লোকসভায় বহু আইন রচিত হয়েছে, কিন্তু সেই আইনগুলির যাকে বলে ইম্পলিমেনটেসন, যাকে বলে প্রকৃত রূপায়ণ সেথানে দেখা গেছে শৈথলা, সেথানে দেখা গেছে সময় ক্ষেপন করা হয়েছে। আজকে জাতীয় য়ার্থের দিকে তাকিয়ে, সাধারণ মায়্রম, থেটে থাওয়া মায়্রম, মেহনতি মায়্রমের দিকে তাকিয়ে, য়য়বলের দিকে তাকিয়ে, য়য়বলের মালিক, য়ায়া থেতে পায় না তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের জন্য প্রচুর উয়য়ন করা দরকার। আজকে যে আইন সংশোধন করা হছে তাতে আমি যে ত্র্পু আশা করব তা নয়, এটা স্থনিশ্চিত যে এই আইনের মধ্য দিয়ে সায়া ভারতবর্ষের শ্রমিক, ক্ষেত্রমজুর, মেহনতি মায়্রমের কল্যাণ হবে এবং সাবিকভাবে এর রূপায়ণ করে সায়া ভারতবর্ষের মায়্রমের কল্যাণ সাধিত হবে। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই রেজলিউশন সমর্থন করছি।

শ্রীসভ্য ছোষালঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলকে সমর্থন করবার জক্ত দাঁড়িয়েছি এবং তারজক্ত মাত্র কয়েকটি কথা বলব। এখানে ইংরেজীতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই বাংলায় বলছি। ভুল ইংরেজীতে অথবা বলতে বলতে আটকে যাবে এরকমভাবে বলা হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশের বিধানসভায় বাংলাতে বলাই স্বাভাবিক এবং আমি সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং সেইজক্ত আমি আপনার অস্থমতি চাচ্ছি। আমি এই বিল সমর্থন করছি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নয় যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। অর্থাৎ স্বতম্ব এবং জনসঙ্গ এই বিলের বিরোধিতা করবার সময় বিথাতি বিপ্লবী মাংসিনির একটা বক্তৃতা কোট করেছিলেন এবং তাতে বলেছিলেন, Great resolutions are works not so much of force rather of principle, not by

bayonets, but by ideals. অর্থাৎ তাঁরা এটাকে ওই রকম একটা মহাবিপ্লব কাণ্ডকারধানা মনে করে আত্তমিত হয়ে সোরগোল তলেছিলেন, যাতে করে এই এামেণ্ডিং বিল পাশ হতে না পারে। স্নতরাং আমি সেই দষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমর্থন করছি না। যেতেত আমি কমিউনিষ্ট, উল্টো मिक (थरक वलाव) विनाते। विवाधि विश्ववी वला এरक ममर्थन कविछ, त्राष्ट्रे मिछिङ्क स्वामात नय । আমি এই বিল সমর্থন করছি সম্পূর্ণ জন্ম কারণে। স্বতম্ব এবং জনসভ্য বলেছিলেন যে, Congress and Communists are out to destroy our constitution. কংগ্ৰেম এবং कमिडेनिवेदा मिल आमार्तात मः विधानरक भवः म करत हिरू हाय (मरेकना नोकि এर मः भावनी আনা হয়েছে। আমি উল্টো দিক থেকে একে সমর্থন কর্ছি। অথাৎ কংগ্রেস এবং কমিউনিইরা মিলে সংবিধানকে তার সত্যিকারের পথে পরিচালিত করতে চায়, সংবিধানকে আবিও সার্থক কবনে চায়, সংবিধানে যা বলেচে তাকে সাথকভাবে রূপায়িত করতে চায় এবং সেইজনাই আমি এই এাানে গুমেণ্টকে সম্প্র কর্তি। এই এাামেগুমেণ্টকে সম্প্র করার বাাপারে দৃষ্টিভঙ্গী হোল এই যে, আমরা একটা গুক্ত দিতে চাচ্ছি, আমরা প্রাইমেসী দিতে চাচ্ছি ভাইরেকটিভ প্রিনিপলসকে। অগাং সংবিধানে আমাদের বেদমন্ত ভাইরেকটিভ প্রিনিপলস আছে সেগুলিকে প্রকল্প দেওয়া, তাকে প্রধান ভ্রমিকা ছেডে দেওয়া। প্রাইমেসী কার উপর ভাইরেকটিভ প্রিনিপ্লমের উপর না, ফাণ্ডামেণ্টাল রাহটদের উপর, অথাং মৌলিক অধিকারের উপর। মাননায় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপুনি জানেন মৌলিক অধিকাব হোল ষ্ট্যাটিক, সেটা দাভিয়ে থাকে একটা জায়গায়, দেটা হোল জড় পদার্থের মন্ত। আর যাকে বলে ভাইরেকটিভ প্রিনিপল সেটা আমাদের ডাইরেক্সন দেয়, গতি দেয়, সমাজকে একটা দিকে চালাতে চায়, আমাদের একটা নির্দিই পথে পৌছে দিতে চায়। এটা হোল ভাষনামিক— গতিশাল। স্কতরাং এটা স্বাভাবিক যাঁরো প্রগতিতে বিশ্বাস করেন, যাঁরা গতিশালতায় বিশ্বাস করেন তারা সকলেই এটাকে সমগন করবেন। যদি মৌলিক অধিকার মাগুযের কলা।ণের পক্ষে বাধা হয়ে দাডায় তাহলে কল্যাণকে গুলুত্ব দিয়ে মৌলিক অধিকারকে এটামেণ্ড করব এটাই স্বাভাবিক। সেই দৃষ্টভঙ্গিতেই মৌলিক অধিকারকে এাামেও করে কলাাণের পথে নিয়ে যাচ্ছে বলে একে আমি সমর্থন করছি।

এই সম্পর্কে আমাদের পুরাণে আছে, কারে সমর্থন করতে হয়—যা বহুজনহিতায়, যা বহুজন স্থায়। স্থতরাং বহুজনের কল্যাণে বা লাগে, ওয়েলফেয়ারের জন্য যা লাগে, তাকে সমর্থন আমরা করি। আমাদের পুরাণে একটা গল্প আছে, বিদ্যাপর্বত মাথা উচ্চু করে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল, পূণ্যার্থায়া এবং শিক্ষার্থায়া দাক্ষিণাত্যে যেতে পারতেন না, বিদ্যাপর্বত প্রতিবন্ধক, স্বতরাং অগত্য মুনির অরণ নেওয়া হল, অগত্য মুনি আসলেন এবং বিদ্যাপর্বতের মাথা ছইয়ে দিলেন, তারপর পূণ্যার্থায়া এবং বিছার্থায়া দাক্ষিণাত্যে যেতে পারলেন। ঠিক সেইরকম ভাবে সমন্ত ফাণ্ডামেন্টাল রাইট্স যা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঙ্গিয়ে আছে বিদ্যাপর্বতের মত, সেই বাধার বিদ্যাচলকে আমাদের অপসারণ করতে হবে, সেই দৃষ্টিভাগি নিয়ে ঐ বাধার বিদ্যাচলকে অপসারণ করবার জন্য আমাদের সমাজ জীবনের ঐ ডাইরেক্টিভ প্রিপিপ্ল্সকে, গতিকে চালিত করবার জন্য এই বিলকে আমরা সমর্থন করবো। এই স্ত্রে আমি আরও ছ'একটি কথা বলতে চাই। এর সঙ্গে সোম্পালিজমের কোন করবো। এই স্ত্রে আমি আরও ছ'একটি কথা বলতে চাই। এর সঙ্গে সোম্পালিজমের কোন করবো। এই কথা মনে করবার কোন কারণ নেই, কারণ আমরা জানি প্রতিক্রিয়াণালদের তরফ থেকে, সিওকেটের তরফ থেকে, স্বতম্ব পাটির তরফ থেকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীকে ক্যানিষ্ট বলে এই কাজটা করছেন। এর সঙ্গে ক্যানিজ্য-এর

কোন ব্যাপার নেই। ক্যানিজ্ঞ মানে হ'ল সামাজিক ব্যাপাবে সমস্ত উৎপাদন শক্তি মিন্দ অব প্রোডাকসনের উপর সামাজিক মালিকান।, সেই দ্বষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা কিন্তু সমর্থন কর্মছি না। এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু এইটুকু, প্রপার্টিটা নেওয়া যাবে কি যাবে না ? এথানে তফাৎ হল ইভেন ইন ম্যাগনাকার্টা ১২১৫ সালে যে সনদ তৈরী করেছিলেন ইংলণ্ডের লোকেরা, তাতে এমন কথা চিল না যে প্রপার্টিকে ছোঁয়া যাবে না। তাতে চিল প্রণার্টি ক্যান বি টেকেন উইথ স্থাংসন অব ল এও জাজমেন্ট। ল অফুসারে স্থাংসান নিয়ে প্রপার্টি নেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে আগে রাজা ছিলেন এবং রাজারা সমস্ত সম্পত্তি দান করতে পারতেন কিন্তু জমি দান করতে পারতেন না। কেন না, ভমি সর্বসাধারণের। স্বতরাং নতন কথা কিছু নয়। খালি এতে আমরা স্থাংসান অব ল-টা নিয়ে আসতে চেয়েছি। এবং এই এামেগুমেণ্টে দেই সাংসান অব ল দেওয়া হচ্চে। সামাজিক প্রয়োজনে, দেশের কল্যাণের প্রয়োজনে দরকার হলে এই প্রপার্টিকে নেওয়া যেতে পারে। এবং ঐ প্রপার্টি কি আছে ? অনেকেই ভয় দেখিয়েছেন এবং অনেকেই আত্তম্পিন বোধ কবছেন, এব ভেতৰ থেকে তারা একেবারে স্পেকটার দেখতে পেয়েছেন। যখনই হয়েছে প্রপার্টি নেবার কথা তথনই এই প্রশ্ন উঠেছে স্পেকটার অব এাপ্রোপ্রিয়েশন, তারা ভাবল এই এল কমিউনিজমের ভত্ত কমিউনিজমের জজ, এরা সমস্ত জমি গ্রাস করে ফেলবে। ছোট সম্পত্তির মালিক, বড সম্পত্তির মালিক সবকে নিয়ে নেবে। আমি এই প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত উক্তি নাম না করে বলতে চাই, সম্পত্তি কার নিয়ে নেবে, এই কথাটা সকলেই জানি। আজকে সমাজের শতকরা দশ জনের সম্পত্তি আছে—ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে। বেহেত সমাজের শতকরা ৯০ জন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই—নাইন টেন্থ অব দি প্রলেম্ন-এর কোন সম্পত্তি নেই বলে তারা ইতিমধ্যে প্রপার্টির অধিকার হারিয়েছেন বলেই বাকি দশ জন লোকের প্রপার্টির অধিকার আছে। স্ততরাং আমাদের বিক্লমে যদি এই অভিযোগ করা হয় যে আমরা সকলের সম্পত্তি কেডে নিতে চাই তাহলে একজন কমিউনিষ্ট হিদাবে আমি তা অস্বীকার করি। আমি বলতে চাই সকলের সম্পত্তি কেডে নেবার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না, বরং এটাই সত্য যে আপনারা বথা অভিযোগ করছেন আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা বরং এটাই বলতে পারি সমাজে যে কারো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে তা শুধু আছে এইজনা, বিপুল সংখ্যক লোকের কোন সম্পত্তি নেই। অসংখ্য মান্তবের সম্পত্তি নেই বলেই কিছু সংখাক লোকের সম্পত্তি আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অসংখা মামুমের আপনারা ইতিমধ্যেই হরণ করে নিয়েছেন। স্নতরাং তাদেরই বিরুদ্ধে লডাই করতে চাই. তাদের বিরুদ্ধে এই এামেওমেণ্ট আমাদের এই শক্তি দেয়। এইজনাই এামেওমেণ্টকে সমর্থন করি। সমর্থন এইজন্য করি না এবং এই কথা আপনারাও জানেন এবং আমাদের পার্টি এই কথা বলেছে যে ভারতবর্ষের বর্তমান স্তরে ব্যক্তিগত অধিকার থব করা যায় না, ছোটখাট মালিকের অধিকার কেডে নিতে চাই না। বরং আমরা চাই ছোট মালিকের যে সম্পন্ধি আছে তার অধিকার রক্ষিত হোক। জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে অধিকার রক্ষিত হোক, মহাজন, স্তদ্ধোরদের হাত থেকে তাদের আধকার রক্ষিত হোক। স্ততরাং সেই অধিকারকে নিশ্চিত করতে চাই, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা একে সমর্থন করছি। এই প্রশ্ন উঠেছে কেউ কেউ বলেছেন যে এখন এটা বলছি বটে পরে হয়ত এই বিল পাশ হয়ে গেলে ছোট মালিকদের সম্পত্তি কেডে নেওয়া হবে। এই বিষয়ে আমার একটা গল্প মনে পড়ল—মুখ্যমন্ত্রী যথন লোকসভায় ছিলেন তথন এই গল্পের কথা ওথানেও উঠেছিল। সেটা আমি বলছি—ইংলণ্ডের কোন জাজ নাকি বায় দিয়েছিলেন কোন অস্ত্রবিধা হলে বৃটিশ পালামেণ্ট এমন আইন পাশ করতে পারে যাতে "All blue-eyed babies born in England should be drowned". যত নীৰ চোধের ছেবে

ইংলণ্ডে জন্মাবে দ্বাইকে ডুবিয়ে মেরে দেওয়া হবে। এমন আইন রটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করতে পারে, ক্ষতি কি আছে, খুব আইনসঙ্গতভাবেই পারে। কিন্তু এই আইন পাশ করলে এই ঘটনাটা সত্য হবে, তারপর রটিশ পার্লামেণ্ট এক দিনের জন্যও বাঁচবে না ইট ওণ্ট সারভাইভ এ মিনিট। স্থতরাং আইন করে পার্লামেণ্টে পাশ করা যায় কিন্তু সেই পার্লামেণ্ট থাকে না এবং দেখানকার নির্বাচিত স্বস্থাও থাকে না। তাই এই প্রশ্ন অবান্ধর।

# [4-30-4-40 p.m.]

স্তুত্রাং যা খণী আইন এই সভা থেকে পাশ করিয়ে নিয়ে যাব, এটা হচ্চে সমালোচনার জন দমালোচনা করা। একেই বলে রক্ষকে দপভুম। দডিকে দাপ বলে মনে করবার কারণ নাই। তা আমরা করছি না। উল্টো আশ্সা আছে তা হলো এই আইন তো পাশ হয়ে গেল: এই বিল আমরা সকলে সমর্থন কর্ছি। পাশ হবার পর ক্তথানি তা কার্যক্রী হবে তাও নির্ভর করছে কোথায় ? না. তা নিভার করছে আমরা যারা কাজ করি বাইরে তার উপর নিভার করে, কি তার দার। বাইরে বড আন্দোলন গড়ে তলতে পারি। এই বিলের যারা উল্লোক্তা আছে, হংগোসের ভেরবে ও বাইরে যে প্রগতিশীল শক্তি আছে তারা এবং আমরা স্বাই মিলে তা চরছি। তাহলে কি হবে ? এখন আশক্ষা এই বিল পাশ হয়ে যাবার পর ছাড় হয়ে গেল। কৈছু জন্মর প্রসাধন দেবোর মত, ভাল cosmetic-এর মত নিজেরা সেজেগুজে আমাদের নিজেদের Beautiful করে, স্থলর করে নিয়ে আমরা এদেঘলাতে এদে হাজির হলাম—দেখো আমরা কি <del>রন্ধুর সেজে এখানে হাজির হয়েছি: কেমন স্থানর প্রগতিশাল বিল এনেছি। স্থাত্রাং এই বিল</del> য়ন কেবল Cosmetic ভিসেবে, একটা Beauty ভিসেবে ব্যবহৃত না হয়, সেজেগুজে দেখাবার জন্য মাইনসভার শোভাবর্দ্ধন করবার যেন বাবসত না হয়, বরং এটা যাতে সামাদের হাতিয়ার হসেবে ব্যবদ্ধত হয় সেই আবেদন আমি এথানে রাথতে চাচ্ছি। মিঃ স্পীকার, স্থার, তারজন্য মজানার মাধ্যমে আমি এই বিলকে সমর্থন করতে চাই। সেই জিনিয়ের জনা আমি এই বিল ামর্থন করতে উঠেছি। আমাদের কাছে এই বিলটি কোন Cosmetic নয়, কোন প্রসাধন ামগ্রী নয়, এই বিল হলো আমাদের কাছে একটি হাতিযার। এই বিল হলো আমাদের গছে একটি শক্তি। আমি এখানে একটা কোৱাণের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্ততা শেষ করছি। ুই বিল হলে। আমাদের কাছে যাম নয়, ভেব নয়, এই বিল হলে। আমাদের কাছে সামসের। ার মানে স্কুরাপাত্র অর্থাৎ উপভোগের কোন সামগ্রী নয়, আর জেব মানে পকেট, এই বিল মামাদের পকেটে রাখার ঐশ্বর্যা নয়, পকেটে পুরে রাখার সম্পত্তি নয়, এই বিল হলো মামাদের তরবারি। এই বিলকে আমাদের হাতিয়ার করে নিতে চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, Tested interest-এর বিরুদ্ধে, কায়েনী সার্থের বিরুদ্ধে একে আমরা প্রয়োগ করতে চাই। গারজন্য এই বিলকে আমি সমর্থন করছি। এই বিল Constitutionally Correct, এই বিল লো Economically just, এই বিল হলো Fundamentally rights, এই বিল হলো সর্বোপরি norally just। সেইজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। এই কথা কয়টি বলে আমার জেবা শেষ করছি। আমি আনন্দিত যে আপনার বেশী সময় আমি নিই নি, বরং কম াময় নিয়েছি।

Shri Sankar Ghose: Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Bill refore the House. This Bill is a historic Bill. It is a historic measure. I am lad, and I think every member in this House, is glad that we are participating n this great process of changing our Constitution which will give power to relament and to the Legislature to re-structure and re-fashion the socioconomic life of our country. This Bill shows that our Constitution is not a

static document; (not is it) a document which must be destroyed lock, stock and barrel, which was the cry raised by the C.P.M. It is a document which can express the hopes and aspirations of the people. It is a document which we can change and it is a document through which we can change our socio-economic order.

This Bill gives power to acquire property for public purposes and takes the question of compensation outside the scrutiny of the courts, outside their purview. This is a creates a basic change in our political and economic system. This is a Bill which will enable us to transform our political democracy into an economic and social democracy. This is a Bill which will enable our Parliamentary democracy to fulfil itself

Democracy and capitalism were born in the 19th century and they grew up together. But whereas democracy laid stress on the power of the many, capitalism laid stress on the power of the few. Democracy dispersed political power in the hands of the people and gave votes to each of them, whereas capitalism concentrated conomic power in the hands of the few (problem) of democracy- of parliamentary democracy was this, that whether it could successfully change the property relations in an existing society. It has been claimed by the CPJ. (M) that political democracy cannot do this and it is for this reason, they say, that our Constitution must be destroyed lock, stock and barrel and that the parliamentary path is not the path that the people should follow. It is by passing a Bill like this, and other such Bills that we will prove that our political democracy is a living institutions and that political democracy can fulfil itself in economic democracy. It has been said by the extremists and by the CPA (M) that whenever through the instrumentality of political democracy we would seek to change the economic structure of the society and the property-relations in society, there the holders of economic power would not surrender power but would set up some kind of dictatorship It is through Bills of this character that we can prove that the people of India are strong enough, and that by exercising political power they can change the economic structure of society. It is for this reason that I support this Bill and I consider this as a historic Bill.

Sir, the main purpose of this Bill is to provide that the Courts will not be able to go into the question of compensation, that the courts will not be able to say that the laws that Parliament passes or that we may pass, are not valid if they do not provide full compensation. We cannot, if we wish to change the socio-economic structure of the society, provide for full compensation. If we acquire property for the purposes of the State or for the people, and yet if we provide for full compensation, then we do nothing, then we allow the economic system to remain as it is. We, therefore, cannot provide for full compensation. Furthermore, we do not have the resources, we do not have the means to provide for full compensation.

The question of compensation came up, repeatedly in the Constituent Assembly these when this question was debated. I think among the honourable members of this House Shri Somnath Lahiri alone was present in the Constituent Assembly for he was the only person from this House who was elected to that Assembly, it was made very clear that the amount of compensation that would be provided would be as Parliament decided it might be the full amount or it might be a very nominal amount. Recently, in the discussion in Parliament, the Minister of Steel, Shri Mohan Kumarmangalam said that under this Bill the compensation that would be provided may be only one rupee or it may be hundred percent compensation—it will depend on the facts and merit of each case.

When the Constituent Assembly or as debating the question, there was certain pressure from certain groups to have in Article 31, which at that time was Article 24, the words "just compensation". The Constituent Assembly rejected this demand and when it came to voting, only two members voted against it.

It was clear in the minds of the fathers of the Constitution - our founding fathers—that we were not providing for so called just compensation, we were not providing for market compensation but we were providing for such compensation as Parliament may decide. It was decided in the Constituent Assembly that what amount we shall give for acquiring a property is a matter not for any court to decide, it is not a legal matter but it is a social matter, it is an economic matter, and this matter is to be decided on the basis of the social philosophy, on the basis of economic philosophy that we hold. Therefore in the Constituent Assembly it was decided that the word 'just' shall be deleted from the relevent Article. The Constitution as passed therefore merely provided for the word 'compensation'. But even in the Constituent Assembly Pandit Jawaharlal Nehru struck a note of warning. He said that though we had made the property right a fundamental right in the Constitution the concept of fundamental rights was a 19th century concept, when the people were fighting against the king, against the police power; but when we peek to have a welfare State, or a socialist State, we have to consider whether of we should have too much regard for the idea of fundamental rights of the 19th century which way finder the socio-economic progress that the 20th centuary demanded note of warning of Nehru was significant and, later, it transpired as a result of Supreme Court judgments, that there was much substance in it. In December 1953, in Bela Banerice's case, the Supreme Court said that compensation must be just compensation. The Supreme Court negatived what the Constituent, what our founding fathers decided.

The question of compensation is a question of social philosophy. If the Constitution is to be changed, if property-relations are to be must changed, there is not to be changed in the courts. They are to be changed in the Parliament. And if the courts soy that the Parliament cannot change these then the people will have to change them in the streets. It is possibility of change in the streets through bloodshed, it is this violence that we wish to avoid.

The source of power resides in the people. The source of power is not in the barrel of the gun. It is the people who can change the Constitution. It is they who can change the entire economic structure and our political system.

Therefore, after Bela Banerjee's case when the Supreme Court struck down the Government order and held that compensation shall be just, Parliament again met and Pandit Jawaharlal Nehru said, "We thought it was very clear, we thought we had deleted the words 'just compensation' and we had merely provided for compensation but the courts negatived what we thought was the correct interpretation. Let us now make the position very clear'. Therefore, came the Fifth Amendment of the Constitution in 1955. The amendment made it clear that the courts would not sit in judgment over the question of compensation or over the principles for fixing its quantum. This was very clearly mentioned and for many years the position remained satisfactory. The courts did not challenge it, the courts accepted the paramountcy of Parliament, the sovereignty of the people. Then came Mr Justice Subba Rao, as our Chief Minister has said, and in the Metal Corporation case, he said that compensation has to be a just compensation. He was importing his social philosophy into

the Constitution. Each one of us has our social philosophy but the social philosophy that will prevail so far as the Legislative policy is concerned is the social philosophy of people and of the legislators.

Judges are independent persons and we have the highest respect for them. But they interpret the law, they do not make the law. We make the laws, the people make the laws. The people have decided that the compensation would be as Parliament decides. That was decided in the Constituent Assembly, that was said by Pandit Jawaharlal Nehru.

About the time of the Round Table Conference Mahatma Gandhi was asked about the question of compensation? He said that we cannot pay full compensation. In order to pay full compensation we shall have to rob Peter to pay Paul, we have to rob the people to pay full compensation to the big monopolists, the big feudals and the big landed powers. So far as the Congress is concerned, even at the time of the Karachi Resolution in 1931 it was said that if we acquire property, it will be according to law.

Now, on this question of full compensation, it has to be remembared that even in capitalist countries it is not provided that if you acquire property you have to pay full compensation. In England it is not the provision. In England you can acquire property according to law and the law would be as Parliament decides. In Japan you can acquire property according to law for public welfare; the question of full compensation does not arise there. In France you can acquire property in the public interest and the question of full compensation does not arise.

The question of having full compensation for acquring property and making it a fundamental rights is wrong. I think in Golaknuth's case Mr. Justice Hidayetullah said that if our intention was to have a socialist society, the incorporation of property right in the list of fundamental rights was a mistake.

Full compensation cannot be paid, we do not have the resources to pay full compensation. But now, there were many Supreme Court judgments have created complications even after the Fifth Amendment and Pandit Jawaharlal Nehru and Parliament had said that we wanted to take the question of compensation outside the purview of the court, Mr. Justice Subba Rao in the Metal Corporation case said that compensation must be full compensation. But then again there was a change. In Shantilal Shoyanlal's case the Supreme Court said reverted to the old position and said that compensation need not be full compensation. At that time we thought that, perhaps, the voice of the people was being heard in the courts. But later on in the Bank Nationalisation case the position again changed. In the Bank Nationalisation case the Supreme Court went back to the theory that compensation must be full compensation. If we pay full compensation we achieve nothing, we make the social progress. If we pay full compensation for acquiring property for the purpose of the public, we achieve nothing; it is a meaningless exercise because the economic system remains as it is. Therefore, after the Bank Nationalisation case when the Supreme Court said that full compensation have to be paid, and in the Privy Purse case again when the questions of property and fundamental rights came up, Prime Minister Indira Gandhi dissolved Parliament. She appealed to the people. This kind of thing has happened not only in India, this has happened in other countries also, in capitalistic countries such as, the United

States of America. This happened at the time of President Roosevelt. In 1933 when there was great depression and grave unemployment in the United States (America) President Roosevelt brought in a new kind of legislation, a number of progressive laws but the courts struck them down. Then President Roosevelt appealed to the people. He was relected as the President: out of 48 States he got the mandate from 46 States. He had an overwhelming majority.

The same thing has happened here. When the Supreme Court struck down progressive laws, we appealed to the people, all we appealed from the Supreme Court to the Supreme Court of the people as our ex-Chief Minister Shri Ajoy Mukherjee once said. The people were our Supreme Court—we appealed to that Supreme Court, we sought a mandate from them and they gave us that mandate.

Now, this power that we have got is an instrument by which we can change our political democracy, we can transform it into an economic and social democracy. We have established that our Constitution is not a static document, it is a vital and living document which expresses the wishes and aspirations of the people. But this instrument will not be employed against small people, it will not be employed against small traders, against small businessmen, against small farmers, it will be employed only against monopolists, against feudalists. Through this instrument that we can usher in a new era, and for this reason I for myself and, I hope, all members of this House will associate themselves in this great and historic process for passing in this Bill which will transform our policy and re-structure our entire economy.

শ্রীভূপাল পাতাঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশ্য, Constitution-এর ২৫তম সংশোধন এই বিল সমর্থনের জক্ত সামাদের Parliamentary মন্ত্রিনহাশ্য যে প্রস্থাব এনেছেন সেই প্রস্থাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা রাথতে চাই। আমি এই বিলকে সমর্থন করছে এই আশা নিয়ে যে সমাজ জীবনের অগ্রগতির পথে এই বিল একটা ধাপ হিসাবে কাজ করবে। কারণ আমাদের দেশের সমাজ জীবনে তৃঃখ-দারিক্র অভাব-অনটনের যে ব্যাপক রূপ নিয়েছে তাকে দূর করবার জন্ম আজকে এই বিধানসভায় আরো যারা উপস্থিত হয়েছি তারা সকলে জনসাধারণের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে দেশে গরিবী হটাও এই যে আওয়াত্র এই আওয়াজকে স্বার্থকভাবে রূপায়িত করবার পথে প্রচেট্টা নেবে। আমি মনে করি এই বিল আমাদের এই গরিবী হটাও আন্দোলনে আমাদের দেশের অগ্রগতির পথে যেসমন্তর্বাধা ও বিপত্তি রয়েছে তাকে অন্তর্ভঃ কিছুটা দূর করবার পথের বিশেষ সহায়ক হবে। কারণ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের সমাজ্জীবনে যেসমন্ত কোটিপতি-বিত্তশালী বিরাট বিরাট ভূস্বামী-গোষ্ঠী রয়েছে তারা এই জনসাধারণের প্রতিষ্ঠিত সমাজ্জীবনের স্তযোগ নিয়ে তাদের শোষণ এবং অবিচারের রাজত্ব চালিয়ে যাছেছ।

#### [ 4-50-5-00 p.m.]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক দিকে বিরাট মুনাফার পাহাড় মৃষ্টিনের নাফবের হাতে সঞ্চিত হচ্ছে আর অন্তদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মান্তব দারিদ্র ও মভাব অভিযোগের তাড়নার দিনাস্তে এক মুঠো অন্তের জন্য উপবাদে থেকে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। কাজেই এই ২৫ বছর দেশ স্বাধীন হবার পরেও সম্পদের এই বিরাট ব্যবধান আমাদের দেশের জীবনে যে অস্থিরতা এনে হাজির করেছে সেই অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি আজকে আমাদের এই বিধানসভার ভিতরে প্রতিটি শন্ত ভুলে ধরেছেন। স্কতরাং এই বিল সমাজজীবনের এই অবিচার, অন্থায়ের হাত থেকে মাহ্যকে অস্ততঃ কিছুটা টিকে থাকবার স্থোগ স্ষ্টে করে দেবে এবং সেই আশা নিয়ে আমি

আজকে এই বিলকে সমর্থন কর্ছি। আমরা জানি আমাদের সমাজ-জীবনের এই অবিচার. অক্সায়ের মূল কেন্দ্র হল আমাদেরই দেশের মৃষ্টিমেয় কোটিপতি কর্তুক সমস্ত অর্থনীতির উপর বিরাট কজা সৃষ্টি করা এবং তারাই আজকে সবকিছু কন্তুত্ব করছে, আমাদের দেশের তৈল সম্পদ, চটকল, চা-বাগান ইত্যাদিতে যে সম্পদ স্বষ্টি হচ্ছে সেই সম্পদগুলি তারা করায়ত্ব করে রেখে আমাদের দেশের স্বাধীন অর্থনীতি বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁভিয়েছে। কাছেই এই মৃষ্টিমেয় কোটিপতির অর্থনীতির উপর একটা বিরাট প্রভুত্ব বিনষ্ট করবার দিক থেকে এই বিলটি যথেষ্ট সাহায্য করবে এবং সেই সম্পদ যদি রাষ্ট্রের হাতে আসে জাতীয়করণের মাধ্যমে, তাহলে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ছোট, মাঝারি শিল্প বিকাশের ভিতর দিয়ে, গ্রামাঞ্চলে বিচ্যুৎ সরবরাহ ও সেচব্যবস্থার উন্নতির ভিত্তব দিয়ে গ্রাম শহবেব লক্ষ লক্ষ বেকার গ্রকদের **কর্মসংস্থানের স্থাযোগ স্পষ্ট করে দেবে। সেইসঙ্গে সমাজ্ঞীবনের এই ছঃখ-দারিদ্র ইত্যাদি** বছবিধ সমস্তা দুর করবার জন্য নৃতন করে শিল্প স্থাষ্টর স্থােগ যতক্ষণ পর্যত না আমরা গড়ে তুলতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের ছঃখ দারিত দুর করতে সক্ষম হব না। সেই কাবণে আমরা মনে করি আমাদের দেশের অগ্রগতির পথে অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির পথে **নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টির পথে,** দেশবাাগী ক্লযি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে এই বিল যথেষ্ট **সাহায্য করতে পারে যদি আম**রা এই বিলকে অন্ত হিসাবে ব্যবহার কবি। কাজেই আমরা এই বিলকে আমাদের সমাজজীবনের অগ্রগতির পথের দরজা খুলবার জন্য বাবহার করতে পারি। তাই মাননীয় ডেপুট স্পীকার, স্থার, এই কাবণে আমি এই বিলকে সমর্থন করবো এবং এই বিল পালীমেন্টের উভয় সভায় পাশ হবার পরে আমাদের দেশের সমাজ্জীবন, ভারবর্ষের সমাজজীবন নৃত্ন দিকে এগিয়ে বাবার যথেই স্থাগে পাবে। গ্রামাঞ্চলে এখন পর্যস্ত বড় বড় ভূস্বামী জমির উপর মালিকানা আটকে রাথতে চাইছে আর্টিকেল ২২৫ প্রয়োগ করে এবং জমিদারি দখল আইন ও ভূমি সংস্কার আইনকে বানচাল করবার জন্ম একটা চক্রান্ত চালিয়েছে এবং আইনের মাধ্যমে সেইসমস্ত অক্যায় পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজের উপর কর্তু বজায় রাথবার চেষ্টা করছে। আপনি শুনলে আশ্চর্যা হয়ে যাবেন যে স্থন্দরবনের লক্ষ লক্ষ একর চাষোপযোগী জায়গায় নোনা জলের প্লাবন ঘটিয়ে ফিসারী তৈরী করে ঐ সমস্ত ভূ-স্বামীরা বিরাট লুঠন চালাছে। কাজেই এগুলি যদি উদ্ধার না করা যায় তাহলে আমরা এই আইনসভায বসে ভূমিহীন, ক্ষেত্যজুর, ভাগচাষী যাদের কোন বাস্তুভিটা নেই তাদের আমরা ৫ কাঠা করে যে বাস্তুভিটা দেবার অঙ্গীকার করেছি সেই কাজকে সফলভাবে রূপায়িত করতে পারবো না! স্বতরাং গ্রামাঞ্চলের বড় বড় ভূ-স্বামীরা আজকে সম্পদ করায়ত্ব করে রেথেছে এবং তাদের যথোপযুক্ত আইনস্পত ক্রায়্য বাজার মূল্য না দেবার জনা কোর্টের মাধামে ইনজাংসন দিয়ে ভূমি বন্টন ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিচ্ছে। তাদের সেই শোষণমূলক কার্য্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এই বিল আমাদের সহায়ক হবে যদি আমরা একে অন্তর্ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। সেইজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন জানাচ্চি এবং ধার উপর এই বিলের দয়িত্ব রয়েছে আশাকরি আগামী দিনে তিনি বিলকে সেইভাবে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন যাতে এইসব দরিজ-নিপীড়িত জনসাধারণের মাথা গোজবার একটু ঠাই হয় এবং এই বিলকে যদি সেইভাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির **দরজা থুলে** দিতে পারবেন। তাদের দেই স্প্রেণাগ দেবার জন্য আমি আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীসভ্যনারায়ণ বাপুলীঃ** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের শ্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল মহাশয় যে সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব রেথেছেন এবং তার সমর্থনে আমাদের দলের নেতা মুধ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তা মনে হয় এই বিধানসভায় একটা ইতিহাসের স্বাষ্ট করেছে।

আজকে টয়েল্ট ফিফথ এনামেণ্ডমেণ্ট অব দি কনষ্টিটিউদান অব ইণ্ডিয়া যেটা দাখিল করা হয়েছে আমি বলব এটা সমাজতন্ত্রের আলোক। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমরা নানা দৈব-ডবিপাকের মধ্যে না পজে আইনের জালে, এবং সংবিধানের কার্ডাপির মধ্যে এমন পড়েছিলাম যে, যাব ফলে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের উপকার করা সম্ভব হয় নি। আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিনি চিন্তা করেছেন, তিনি দেখেছেন এই অগণিত জঃস্থ ভারতবাসী, তঃস্ত জনসাধারণের যদি উপকার করাব প্রযোজন পাকে তাহলে সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই সংবিধান যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আজকে সংশোধন করা হয়েছে সেটা খুধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে যত দেশ আছে সেই সমুস্ত দেশে একটা নজীর হয়ে থাকবে। আমরা দেখেছি য়ে সংবিধানে অনেক বাধা ছিল। আমরা আছকে একটি কথার উপর, যেমন এই সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবের একটি অক্ষর যেট। কম্পেনসেমান সেথানে আমাউন্ট কম্পেন্সেমান, আমি বলব এই কথার মধ্যে বর্জোয়া গন্ধ আছে কিন্তু এই যে আমাউন্ট এই কথাটা বলা হয়েছে এব মধ্যে সমাজহলের গন্ধ আছে। আমাদের দেশে ইতিপর্বে জমিদাবী উচ্চেদ্ন হয়ে গোলে কম্পেন্সেদান দেখ্যা হয়েছিল কিন্তু আম্বা ছালি যাদেব অল্ল জমি গিয়েছে তাবা কম্পেন্সেম্ব আজ্ও পার্যান। অথচ ব্যানের মহারাজা লক্ষ্ লক্ষ্ টাকা কম্পেন্সেম্বান পেয়ে গেছেন। আর গ্রীবদের কম্পেন্সেশনের জন্য আলিপরের দরভায় কম্পেন্সেদান অফিসারের কাছে দিনের পর দিন হাঁটিতে হয়। হয়ত কম্পেন্সেসানের নোটিশ গেল ৪০৫৬ প্রসার কিন্তু সেটা নিতে গিয়ে উকিল বা ওকালতনামা ইত্যাদিব খরচ কবে দেখা গেল তার আরু কিছ বইল না, বরং প্রেট থেকে কিছু দিয়ে তাকে বাঙী ফিরে যেতে হল। এই হল কম্পেন্সেম্নের নামে জমিদারী উচ্ছেদের পরে আমরা যা দেখেছি। তাছাতা এই কম্পেনসেদানের মাধ্যমে চা বাগানের মালিক, বছ বছ কলকার্থানাব মালিকরা তদানীত্র সরকারের মাধামে ভাল রোজগার করার যে চক্রান্ত করেছিলেন তা আজকে শুধ বাংলাদেশে নয়, সারাভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়েছে। আজকে আমরা ব্যাস্ক ক্যাশনালাইজেসান করেছি এবং তা করে আমরা সাধারণ মান্ত্রকে কিছু প্রদা দিতে পার্ছি। আজকে আমরা দেপছি রাজন্তবর্গের ভাতা কেডে নিয়ে আমরা সাধারণ দরিদ্র লোক, চাধী, মেহনতী মাগুযের উপকারেব হলু নানা রক্ম কাজু করতে পার্ছি। আজকে সমাজতক্ষের প্রতি এই যে পদক্ষেপ বা স্মাততন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবার যে পদ্ধতি তা আজকে এই যে সংবিধানের ২৫তম সংশোধন প্রতাব রাখা ভ্যেছে তার একটা विलिश शिक्षा भारकार ।

# [5-00-5-10 p.m.]

আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দৃপ্তকণ্ঠে এবং নানারকম কলিং ও নজীর দিয়ে হাউদের কাছে এই বিলটা রেখেছেন। আজকে হাউদে ঘেতাবে দৃচভাবে এই বিলটাকে সমর্থন করা হয়েছে তাতে আমি যে ২।৩টি বিল পেয়েছি কোন বিলেতে এতরকম কঠোরভাবে, পরিক্ষারভাবে এবং পরিক্ষারভাবে ভাষা আমরা পাই নি। আজকে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ, ইন্দিরা গান্ধী ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। আজকে যেসমত্ত মিল-মালিক, বড় বড় জোতদার, জমির মালিক তারা আশা করে বদে আছে। ল্যাও বিকর্মস এটাক্টে কম্পেন্সেসান দেওয়ার জন্ম একটা ধারা আছে। কম্পেন্সেমান দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় স্থল্ববনে জন্ম জারগা যেখানে লানা ঠেলে সেখানে কম্পেন্সেমান বাবদ লক্ষ্ম লক্ষ্ম টাকা সরকারী ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয়েছে। অপর দিকে যেসমন্ত মধ্যবিত্ত লোক যাদের ইন্টামিডিয়ারী ত্বত্ব নিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা আজ পর্যন্ত কম্পেন্সেমান পায়নি। এই কম্পেন্সেমান একটা কথার উপর বাংলাদেশের

ইতিহাদে কেন ভারতবর্ধের ইতিহাদে লাখে রিফর্মস এটার অপারেট করতে গিয়ে বিবাট ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই আজকে এই যে সংশোধনী প্রস্তাব এই প্রস্তাবকে ৩৪ যদি স্বাগত জানাই তहिला यरथे हरत ना, आमि तनत धहे मरामायन ७४ आमारित वार्ना नग्न, मात्रों छात्रज्वर्रात ज्या সারা বিশ্বের দরবারে একটা বিরাট অধ্যায় স্থচনা করল। যারা লক্ষণতি, কোটিপতি, বড় বড় কলকারথানা করে বদে আছে তাদের আজকে নতন করে চিস্তা করার দিন এসেছে। আজকে টু থার্ড মেজরিটি পেয়ে লোকসভা, রাজ্যসভা যে আইন পাশ করেছে তার প্রত্যেকটা আইন জনহিতকর আইন। আজকে এই যে সংশোধন হচ্ছে এই সংশোধনের ফলে ৩ধ বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষে অন্ধাহারে অনাহারে যেসমন্ত মামুষ আছে তাদের ক্লজি-রোজগার আদায়ের দিন এসেছে। সেজকা আমি বলব এই সংশোধন হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের একটা বিরাট পদক্ষেপ। भामता (मर्थिष्ट हांची, मधाविष्ट, मञ्जूत याता इ'म्राठी अरम्बत कला, इटिंग किंग कला हांतिमित्क यात বেডাচ্ছে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের স্থথ-স্থবিধার বিধান নেই। কিন্তু আজকে অল ক্ষেক্দিন হল আমাদের সরকার গঠিত হয়েছে, আমরা সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করে বন্ত বন্ধ কলকার্থানা থলে দিয়েছি। আমরা আইন করেছি, আইন করে সাধারণ লোকের উপকার করবার জন্ম চেই। করছি, তাদের হুমুঠো ভাত দেওয়ার জন্ম চেই। করছি। আমি আর একটা কথা বলব এই যে ২৫তম সংশোধনী প্রস্তাব রাখা হয়েছে এই বিলকে আমি আমার অন্তর থেকে স্থাগত জানাচ্চি এবং আশা রাথ্ছি এইরক্ম সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের দেশের উপকাব সাধিত হবে।

Shri Aswini Roy: While supporting this Constitution (Amendment) Bill I am laying down some points. First of all, what necessitated to bring such Constitution (Amendment) Bill? Sir, ten to twelve years ago Kerala Legislative Assembly passed one Bill—Kerala Agricultural Land Reforms Bill, imposing family ceiling, imposing ceiling on tank fisheries, imposing ceiling on orchards.

Sir, the same Bill was challenged by the Supreme Court. The Supreme Court declared it void. So, had the Bill not been void ten or twelve years ago, we believe we could have distributed land at least to the agricultural workers and the poor peasants and do away with the land monop ly system. So, this was the Then we lost two first struggle which necessitated the Constitutional change. years while there was an All-India demand to curb the monopoly system, to nationalise the banks and to do away with this Privy Purse. Ordinances were promulgated and legislations were passed. The same were challenged and circumstances created to have a constitutional change. For this I support this Amendment. The Bank has been nationalised, the Privy Purse has done away with and many laws have been passed by our Ministers, by our Assembly in favour of the working people and in favour of the peasantry. Similarly in Kerala again the Agricultural Reforms Bill was passed in a new form two or three years ago. There was a familiy ceiling up to 121 acres of land, there was a ceiling on tank fisheries and there was a ceiling on orchards. Supreme Court declared ultra vires paragraph 5 of that Bill which dealt with the ceiling on tank fisheries. Some of our members pointed out that in the 24-Parganas there are tyooon of fisheries -- big monopolies of tank fisheries. Most of us agreed to do away with this monopoly. But the present legislation is unguarded unless this constitutional change comes into effect. So we have to do many things. The last Democratic Coalition Government passed one legislation with regard to closed mills to re-open the closed mills and if the mills are not opened to requisition and take away the mills. But we cannot do anything unless the Constitution is changed. Some honourable members who came from the rural areas, had to face this question and this problem that we have imposed ceiling on agricultural land, we have imposed ceiling on rural properties but what are we going to do in the matter of urban properties where they can amass as much wealth as they can and can retain as many number of buildings as they can. We have promised to the rural people that similar legislation will be enacted when we form the Ministry. So, we have to think over the matter to enact legislation on the ceiling of urban properties. The Bank is nationalised. The object was to utilise the money for the development of the people, to utilise the money for the producers, to utilise the money for production and to give money to the poorer sections of the people. But that too we cannot do unless such Amendment comes into effect.

#### [5-10-5-20 p.m.]

So we are to do many good things but we could not do them because of constitutional bar. Hence this is the armoury in the hands of our people for the development of our society as the Chief Minister has just now told us. has narrated how a new social order is coming, a new change is coming, this change does not take us to the stage of socialism. We have to do many other things which will have the way to socialism. Ovr Chief Minister has just now explained as to what necessitated him to join the Congress. He has cited some instances because of the coming of a new era means the coming of a new social order but he did not explain what is that new era or the new social order. So far as I understand that, you might have raised these things when some years ago the world monopolists and the world imperialists were taking the direction of the world, but that has changed now. Now the world is directed by the socialist world. Some months ago we saw that in our neighbouring country, Bangladesh, the liberation movement started for the first time in the history of the world by the Government of the bourgeoisic because they were not communists. The bourgeoisic helped that liberation movement, the bourgeoisie started the movement and led that movement. That is a new cra. Do the bourgeoisic have got aspiration to go towards socialism or to proceed to that direction? Hence the liberation movement had taken place in Bangladesh. It was started at the wishes of the bourgeoisie and it was resorted to for achieving the wishas of the bourgeoisie because throughout the world a new direction is a new phase, a socialist order, and whatever change is likely to come today, that will come to a sort of socialism? It will not come to capitalism and that is the new era. As communists we are believers in doing away with private properties. One hundred and twenty-live years ago a great man, Karl Marx, had the contemplation of doing away with private properties. was in his thinking 125 years ago In 1917 his thinking was put into action by our great leader Lenin in Soviet Russia Now about 40 per cent. of the people of the world are in the socialist order. So it is possible for us taday to do away with the monopolies as many of our friends and honourable members here have expressed their desire to do away with the monopolies. So this is the armoury in the hands of the Government to curb monopolics. Yesterday our Health Minister expressed his views that in the Governor's address there were only two or three sentences which were on the directive principles of the health organisation. That was on family planning. In the new Bangladesh there is also planning and that is also family planning. What has Mujibar Rahman said? He has said that in Bangladesh there will be no birth of the monopolists and that is their family planning. So this is new era, the new social order is coming and to keep pace with that new era and that new social odor, these changes are bound to come. Our Chief Minister has expressed his fervent desire to change the social order. Sir, before concluding my speech I may tell him that only thinking will not bring the change of the social order but we have to

put that thinking into action. After this constitutional change, we have to do many things. We have to bring in legislation putting a ceiling on urban properties, to enact legislation fixing ceiling on tank fishers and to enact such other legislations as will curb monopoly. So I am supporting this amendment. This is practically a new historical document in the bourgeoisie Parliament because a communist we think that it is a bourgeoisie Government and this is a historical step taken by the bourgeoisie Government.

Sir, before concluding my speech I am to say that this is not the first instance in this country. Similar measures were taken by the Burma Government headed by the Ne Win; similar measures have been taken to curb monopoly by the Egyptian Government headed by Nasser and similar measures have to be taken in those countries which will be liberated from imperialist bondage and which will newly win their independence. This is the order of the day. With these words, Sir, I support the resolution and the amendment moved by Shri Gyan Singh Sohonpal.

Dr. Zainal Abedin: Sir, I rise to speak in support of the Resolution moved by Hon'ble Shri Gyan Singh Sohonpal. Sir, I feel happy that none in this House has so far opposed this resolution. The reasons are, I feel, that those who could oppose this particular legislation have been either totally rejected by the people of West Bengal or have been reduced to an insignificant minority so much so that they cannot raise their voice here in protest of the resolution moved by the Hon'ble Shri Gyan Singh Schonpal. Then again. Sir. if we pass this resolution unanimously, it will require rehabilitation of the forces. that is, those who were so long opposing this particular piece of legislation in the Centre and not only in the Centre but in all welfare activities of the Government of India, not to say, the Government of West Bengal. I feel happy as an humble worker of the Congress after the massive victory in the Parliament during the the last elections in 1971, the Congress did not forget the pledges made to the people before the election and did not forget every bit of its promises made before the people of West Bengal and India at large during the sruggle for freedom against the British Imperialists. Sir, we have achieved our political freedom. We thought that if we could achieve political freedom. the country would thereafter be able to achieve for the masses economic freedom and economic emancipation. Unfortunately, Sir, during the British regime there had been legislations enactments so much so that we could not proceed very happily towards that goal and that destination when we could achieve political and economic emancipation for the vast millions of India.

[5-20-5-30 p.m.]

Hence the necessity of this amendment of the Constitution and of that particular article—Article 31-which imposed a bar and which blocked the path to progress and social justice. This is a piece of legislation by which the door has been opened. It is not the be all and end all of everything of socialism. Sir, it is just opening up the door towards socialism. Now, we will require numerous legislations of this kind and I believe, Sir, that every year such progressive legislation will be brought to this Legislature for furtherance of the cause which we have declared and promised to the people. Sir, this is a powerful weapon by which we can combat successfully with the forces of reaction with the enemies of progress and those who serve the cause of vested interests in disguise—I mean the C. P. I. (M). Sir, possibly you remember the debate in the Rajya Sabha when legislation on the abolition of Privy Pures was brought in there. That piece of legislation could not be enacted because one

C.P.I.(M) member could not appear in the Rajya Sabha in due time. And not only that, some member with whom the C.P.I.(M) made alliance, could not side on this progressive legislation with the Government but sided with the members of the forces of reaction. Sir, it is an occasion for us to be happy. As I have mentioned earlier that in this West Bengal Assembly it is a matter of pride for us that none here in this glorious and august House has opposed this legislation. I as a son of Bengal feel happy and proud that we have adopted the spirit that we have pledged to the people to fulfil their demands and which the leaders of the Congress, the leaders of the country made during the freedom struggle and after achievement of independence of the country.

Sir, my friend Shri Satya Ranjan Bapuli has said that this Government is only attending to big landholders like the Maharaja of Burdwan and people like him and not to the poor landholders. That is far from the truth, Sir. This Government is out to serve the poor and to drive away poverty from this land. So possibly the information reaching my friend is absolutely wrong, and as one of the spokesmen of the Government I deny the charge levelled by my friend that we are attending to the big landholders like the Muharaja of Burdwan. It is not correct. Sir, I hope and all members hope that we have effectively and to a certain extent enforced this legislative measure to bring about social justice in the rural sector of West Bengal but in the urban sector we have done almost nothing. I hope the Parliamentary Minister will be promt again in bringing in certain legislation or certain resolution empowring from the Central Government for application of this particular social and progressive measure to the urban sector also. If such a resolution is accepted here unanimously and in other States of India, we hope that this weapon will be effectively utilised to combat the disparities and inegalities in the urban sector also. So far nothing has been done in the urban sector, and taking advantage of the lacuna in the Constitution, people residing in the urban sector have amassed vast wealth depriving millions of common men and depriving the poor people also. We hope that the experts who are here in the Government, in the party and in this august House will explore the possibilities to utilise this piece of legislation effectively to combat the disparities and inequalities prevailing in the urban sector also.

With these words, Sir, I would conclude my speech with one more addition that not only in India, not only in West. Bengal but in the entire South East Asia it we want to combat the bloody and violent revolution effectively, we must bring forth such types of progressive legislation which will combat by peaceful legislative measures, by rule of law, the disparities and inequalities prevailing in the society.

This Legislation is not only a legislation for India but for the whole under-developed and developing regions and, if I may put it in a modified way, for the entire South-East-Asia—the 7 countries which are undderdeveloped. There are gross disparities and if we cannot remove these disparities peacefully, or by rule of law, we will not be able to combat the violent agitations and bloody revolutions. So, in this respect, Sir, India has become the pioneer and I propose West Bengal State Legislature is the second in sharing that pride and glory—we are helping not only India or West Bengal but the entire South-East Asia and the world at large. By peaceful measure, by legislative measure, by rule of law the inequalities of society can be removed and egalitarian basis of society can be founded so deeply as we are contemplating both at the centre and at the State level.

With these words, Sir, I conclude,

Shri Bholanath Sen: Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this resolution brought by the Hon'ble Minister Shri Gyan Singh Sohanpal. This Bill, as you are all aware here, is for the purpose of getting rid of the somersaults, rather iudicial somersaults that had taken place from time to time ever since the commencement of the Constitution. You have been already told, Sir, by the Chief Minister that in 1955 an amendment was introduced because the courts were not seeing eye to eye with the makers of the Constitution and they thought compensation should be just compensation, or money equivalent of the compensation. I shall come to that aspect of the matter in a few minutes, but I shall tell you one thing that when the Constituent Assembly sat, they thought of the people, the people who have for generations and generations suffered, been mercilessly ignored and exploited, firstly, by the Princes and thereafter, by the British rullers. When the Constituent Assembly came, they thought of these dumb millions who could not look after themselves, who were poor, who had no homes and hearths, who had no education, who had no opportunity and who were labouring under so many social stigmas, laws and limitations. The object of the Constituent Assembly was to give real freedom to these people. Now, with that intention there were certain chapters in the Constitution which are described as fundamental rights and which included right to property and that is under Article 19(1)(f), but at the same time, Article 31 of the Constitution was there, so that in case the State needed the property for a public purpose, because where there is a public purpose the private person gives way, then, in such a case mere compensation is sufficient. But then, that was misconstrued, or if I may say, construed in a way not to the liking of the Constituent Assembly. Then the amendment was made and at the time when the amendment was made, Pandit Nehru himself intervened and, if I may read what he said at that time in 1955—he said like this: "If we were aiming, as I hope we are aiming and we repeatedly say we are aiming at changes in the social structure, then inevitably we cannot think in terms of giving what is called full compensation. Why? Well, firstly because you cannot do it. Secondly because it would be improper to do it, unjust to do it and it should not be done even if you can do it, for the simple reason that in all these special matters, laws, etc., they are aiming to bring about a certain structure of society different from what it is at present.

[5-30-5-45 p.m.]

In that different structure, among other things, what will change is this: the big difference between the haves and have-nots. Now, if we are giving full compensation the haves remain the haves and the have-nots remain the have-nots. It does not change in shape or form if compensation takes place. Therefore, in any scheme of social engineering, if I may say so, you cannot give full compensation apart from the other patent fact that you are not in a position, nobody has the resources, to give it. Sir, for generations even before independence there were moneylenders, there were princes who formed the Concord of Princes. There were big zemindars and jotdars who still remain. The remnants still remain. They have not done anything for the purpose of apliftment of the people of our State—whose upliftment we want, whose apliftment is the first thing in our mind. We went to destroy the difference between one class and another and the only way to do it is to make up the lifference not only by giving better chance to the poor people who do harder work but also by taking away from those people who have more than what they require. Today the Chief Minister has said that if property had been

purchased on hundred years ago and if you want to give compensation today at the money equivalent, as was suggested in the Bank nationalisation case. what will happen? Rich people can operate transaction in such a way that the money equivalent is soared up? Take, for example, the share market transactions. Supposing the value of the share is Rs. 10 at par. Tomorrow a big tycoon comes and operates in the market. He says that this share is going to be taken up by the Government. He operates in such a way that the value of the share goes up and goes up to Rs. 30. This happens. Why should the Government pay that money which is not the real value of the property at all? Even if it is the real value of the property it cannot be taken away because we have not got the money. So we are not concerned with that. We are concerned with the poor people who cannot have square meal a day. The number of poor people is probably 98 out of 100. We have to do something about them. We have to do something about them otherwise what will happen in this councry! It will meet the same fate as had happened in China. We have to do something about them. There cannot be any escape from that. We have given them a pledge but I am sure people of this country, members of this House, will appreciate that if you do not try to remedy their poverty, if you do not give them what they now need very badly, what they have been longing for generations after generations, then we shall have the same fate as they are having in China.

Sir, I would like to say here one more thing. The tradition with which we were born will be found from the statement of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, made in the First Round Table Conference: National Government comes to the conclusion that the step is necessary no matter what interest is concerned they will be dispossessed. I might tell you 'without compensation' because if you want this Government to pay compensation it will have to rob Peter to pay Paul and that would be impossible." In the Bank case we have to pay the shareholders. Actually, we have nationalised the management of the company, not the money of the depositors. Tycoons who hold the shares in the Bank, they have to pay the money. Which money? - Your money, my money and the money of the poor people for want of which they cannot feed and educate their children properly. Their monies have to be taken away because of the Supreme Court judgment. Now, think of the thoughts of our leaders, leaders of the State of West Bengal. I will just read something because I cannot translate the inimitable language of our leaders of West Bengal, namely Bankimchandra. I will read out in Bengali.

যিনি স্থায়ের বিরুদ্ধে আইনের দোষে পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিষা দৌদও প্রচও প্রতাপাঘিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারন করেন তাহারও যেন স্মরণ থাকে যে বপদেশের রুষক পরাণ মণ্ডল তাহার সমকক্ষ এবং তাহার ভ্রাতা। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছিলেন পরাণ মণ্ডলও তাহার স্থায়সংগত অধিকারী।

Now I am coming to Rabindra Nath Tagore. He has said in an article -

সমাজীকরণ এবং সমাজের মৃক্তি। আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নিধনের হি প্রধান। বিরাটকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মান্তমের স্থুথ শাস্তিকে বাঁচাবার ভার তাদের উপর। অর্থোপার্জনের কঠিন বেড়া দেওয়া ক্ষেত্রে মান্ত্যমুছের প্রবেশ পথ নির্মাণ তাদেয় হাতে। নির্ধনের ত্র্বলতা এতদিন মন্ত্যছকে, সভ্যতাকে ত্র্বল এবং অশক্তিপূর্ণ করে রেথেছিল। আজা নির্ধনিকে ধন লাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে। একখা সত্য আধুনিক কালের মান্তবের জন্ম যা কিছু স্পষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে—অর্থাৎ অল্প লোকের ভোগে আসে। অধিকাংশ লোক যে বঞ্চিত হয় এই তঃখ সমস্ত সমাজের।

We represent the society and if that is not our sorrow whose sorrow it will be So this law will have to be changed and it will be changed in such a way that the Supreme Court cannot interfere depending on their personal reasons of depending on their personal wisdom. After all the Parliament represents the wisdom of the country. After all the Parliament makes law and if the Supreme Court goes on changing it as had been done in the past then our destiny and the dostiny of the dumb pooor miliions of our country will be uncertain Nobody wants it and I am absolutely sure about it that all the honourable members who are present here, also do not want it. They have been elected by the majority of the people of their own constituencies, and just as I have seen myself apart from the others, who have lost their children because they have been killed by C.P.M workers, they have also seen the people who have no house at all, no roof at the top of the house, no land, who just live a life as i they are living in a dungeon. Now something must be done. It is not a big thing that we have done it is only what is being attempted to be done. is what Pandit Jawaharlal Nehru had thought, what Mahatma Gandhi hac thought what even Shri Subhas Chandra Bose had thought and what our Swami Vivekananda had thought. Everybody had thought-we are only giving a vent to it and nothing else. The difficulty is being solved. It was created by the Supreme Court judgments which were from time to time different as we could read it. The people do not know what to do. So it was made clear that the Supreme Court won't have to be troubled for deciding whether any money has to be paid and if so, how much money has to be paid, becouse that trouble will be taken by the people through the legislature—that trouble will be taken by the people throuh the Parliament and by the people's representatives. Sir, I do not wish to take much longer time. Specially, with regard to law I could have talked more but the legal subject is always very uninteresting. I would stop here only by reading a few lines from Swam Vivekananda, a few lines from Netaji Subhas Chandra Bose Swami Vivekananda has said-

"হে ভারত ভূলিওনা তোমার উপাস্থা উমানাথ সর্বত্যাগা শক্ষর। ভূলিওনা তোমার বিবাহ, তোমার ধন, জীবন ই ক্রিয় স্থথের, ব্যক্তিগত স্থথের জন্ম নয়। ভূলিওনা নীচ জাতি, মুখা দরিদ্র, অঞ্জ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মুখ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভূমিও কটিমার বস্তার্ত হইয়া সদর্পে, ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশ্ব্যা,আম যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতে কল্যাণ, আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদ্ধে আমায় মহ্মুত্ব দাও, ম আমার কাপুরুষতা, হ্বলতা দূর ক্র, আমায় মাহুয় কর।

What I am saying with regard to this: let us not feel proud about it Whatever step we have taken is very little, step that we have taken is only to get a fetter created by the Supreme Court judgments. It is meant for the benefit of the people even though that means that some of the rich people who died due to over-feeding, some of the rich people who go on inheriting the people's wealth, which they do not deserve, which they do not require some of them will have to be taken.

But if it is necessary in the interest of the country it will have to be done and, I am sure, the House will agree with me on that point. If necessary, that will have to be done because my brothers who are poor, my brothers who cannot eat, my brothers who cannot live under a roof, my brothers who cannot get education, my brothers who cannot even get medicine, have to be paid from the rich who have got extra and they have to give it up. That is why the word 'compensation' is no longer there and it has been substituted by the word 'amount'. Sir, I would like to say only one sentence and sit down in two minutes' time. I just read what Netaji Subhas Chandra Bose said in 1931.

"I want a socialistic Republic of India. I want political and connomic freedom and complete conomic emanicipation." Mr. Speaker, Sir, he went further to say, "Every human being must have the right to work and right to a living wage. There should be no drones in our society and no unearned income."

Sir, I have concluded my submissions or whatever I wanted to say, and I want to tell my friends, the honourable Members in this House, that let us unanimously pass this resolution and let us say that we in this problem-ridden State of Bengal whole-heartedly support this Bill, and we do not want even a word to be altered, we agree word for word, we agree to the leadership given in this Bill and we want to see that the Bill is passed in due time.

Thank you, Sir.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Mr. Speaker, Sir, I have heard the speeches of the honourable Members, and I am happy that all of them have spoken in support of this resolution moved by me in this House. Sir, those who would have opposed this resolution or would have spoken against this resolution have been rejected by the people of West Bengal and are conspicuously absent in this House. I wish if they would have been here at least today we would have known their true colours. I thank all the members and request them once again to accept this resolution unanimously.

Thank you, Sir, Jai Hind.

n of Shri Gyan Singh Sohanpal, that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament, was then put and agreed to.

# Adjournement

The House was then adjourned at 5-45 p.m. till 1 p.m on Thursday the 6th April, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 6th April, 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 15 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 207 Members.

[ 1-00-1.10 p.m.\*]

#### OATH OR AFFIRMATION OF ALLEGIANCE

Mr. Speaker: Hon'ble Members, if any one has not yet made oath or affirmation of allegiance, he may kindly do so.

(There was none to take oath)

# STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

# সরকারে ছন্ত জমি বিভরুগের নীতি

- \*ee। (অফুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৩) **এ আমিনী রায়ঃ ভূ**মি সন্ধাবহার ও সংস্থার বিভাগের মার্মিমহাশয় অফুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকারী পতিত ও সরকারে ক্লন্ত জমি বিতরণের কোন সরকারী নিয়ম ও নীতি আছে কি: এবং
  - (খ) থাকিলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ **?**

#### **একিন্দুপদ খান:**

- (क) है।।
- (৩) পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ৪৯ ধারাও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার নিয়মাবলীর ২০ (ক) নিয়ম অহসাবে সরকারের হাত ক্লযি জমি বিতরণ কর। হয়। পতিত জমি আম্বাদ্যোগ্য হইলে একই পদ্ধতি অহসরণ করা হয়।

ন্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীন অথবা এক হেকটরের কম জমি আছে এরূপ ব্যক্তিদের জমি দেওয়া হয়, অবশু যদি তিনি নিজে চাষ করেন। যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে তফশীলভূক উপজাতি ও অন্তমত তফশীলভূক জাতির লোকদের এবং যে জমি বিতরণ করা হইবে তাহা যে বর্গাদার বা ক্ষেত্রমজুরগণ চাষ করিতেন উাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

ব্লক পর্যায়ে ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ অন্তবায়ী জমি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। জমির বন্দোবন্তের জন্ম কোন সেলামি দেওয়া হয় না।

শ্রীত্মধিনী রায়ঃ ঐ যে রকস্তরে উপদেষ্টা কমিটি ভূমি বণ্টনের জক্ত করা হয়েছে, তা বর্তমানে আছে কি ?

**ঞ্জিক্লপদ খান**ঃ বর্তমানে ঐ কমিট dissolve করে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন করে আমর। উপদেষ্টা কমিট পনর্গঠনের ব্যবস্থা করচি।

শ্রী আখিনী রায়ঃ এই ভূমি বিতরণের ক্ষেত্রে যাঁদের অস্থায়ীভাবে লাইসেল দেওয়া হয়েছিল বা যাঁরা লাইসেল পেয়েছিলেন, এই নিয়মাস্থারী তাঁদের কি পুনরায় স্থায়ীভাবে সেই লাইসেল দেওয়া হছে ?

**এতিরুপদ খানঃ ই**চা।

শ্রী অশিনী রায়: সিকন্থি ও প্যান্থি Alluvial and diluvian land বেসমন্ত, সেইসমন্ত জমি বিলির ক্ষেত্রে ও কি ঐ একই পদ্ধতি অন্তস্ত হয় ?

্রী গুরুপদ খানঃ সিকস্থিও প্রস্থির ক্ষেত্রে যেগুলি আমাদের সরকারের আওতায় আসে, সেগুলির ক্ষেত্রে তাদের একই পদ্ধতিতে দেওয়া হয়।

শ্রীজ্যোতির্মায় মজুমদার: ন্তন কমিটি পুনর্গঠন করবার জন্ত যে নির্দেশ দেওরা হয়েছে, তা কবে, কাকে পাঠান হয়েছে ও কাদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে ?

শ্রীগুরুপদ খাঁনঃ আজকালের মধ্যেই সব জারগার চলে যাচছে। আর যেথানে যেথানে ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাঁদের নাম নোটিশ দিলে জানিয়ে দেব।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ কিসের ভিত্তিতে এই কমিটিগুলি করছেন তার নীতিট। যদি বলেন ?

শ্রী প্রক্রপদ খানঃ মোটাম্ট অফিসিয়াল, নন্-অফিসিয়াল এবং লেজিস্লেটিভ্ এসেম্বলীর মেম্বারস্থ তার মধ্যে রয়েছেন; তাছাড়া ল্যাণ্ড লেস্ যাঁরা থাকবেন বা যাঁরা ল্যাণ্ড পাবার উপযুক্ত তাঁদের প্রতিনিধিও দেখানে প্রতিনিধিও করবার স্থােগ পাবেন। তাছাড়া যে রাজনৈতিক দল আগে কমিটিতে প্রতিনিধিও করবার জন্ম ক্যাণ্ডিছেট দিয়েছিলেন, তাঁদের লোকও প্রতিনিধিও করবার স্থাােগ সেথানে পাবেন।

শ্রীস্থুব্রত মুখার্জীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, জানাবেন কি, রেলওয়ে প্রপাটির যে পতিত জমি আছে সেই জমি বিলির যে কমিটি হবে তার মারফত হবে, না অন্য কোন উপায়ে হবে ?

**এ ওক্লপদ খানঃ** রেলওয়ের যে প্রপাটি সে সম্বন্ধে রেলওয়ে বলতে পারবে।

শীকাবিত্নল বারি বিশাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে এই সরকারের যে ভূমি বিটন নীতি, যে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমির বন্দোবন্ত দেওরা হবে। তাহলে ব্কক্রকটের সময় দলীয়

রাজনীতি কায়েম করবার জন্য, বিশেষ করে উগ্র বামপন্থী রাজনৈতিক দল, সি. পি. এম দল তাদের অন্থগামীদের অগ্রাধিকার দিয়ে যে চাষী ছিল তাদের উচ্ছেদ করেছিল। এই কথা কি মাননীয় মিদ্রিমহাশয়ের জানা আছে ?

**্রীগুরুপদ খান**ঃ না, সেরকম আমার কিছু জানা নেই। কিন্তু স্পেসিফিক কেশ দিলে এনকোয়ারী করে দেখব।

**শ্রীঅসমঞ্জ দেঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, যার। জবরদন্তি করে জনি দথল করে বাড়ী করে বসবাস শুরু করে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে সরকার কি নীতি গ্রহণ করবেন ?

**ঞ্জীগুরুপদ খান**ঃ জবরদন্তি করে কেউ যদি দথল করে **খা**কে তাহলে আইন করে সেটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

**শ্রীঅসমঞ্জ দেঃ** এটা কি জানেন যে, আমরা এই বিষয়ে ব্লকের জেন এল আরু ওনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে জমিতে যারা বসবাস করছে তাদের আমরা উচ্চেদ করতে চাই না।

# (নো রিপ্লাই)

শ্রীপ্রভাকর মণ্ডলঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আগে বলেছিলেন যে রেলওয়ের যে জমি, পতিত জমি সেটা রেলওয়ে বলতে পারবেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাছিছ যে আগে আমাদের কৃষি বিভাগের ইন্সপেক্টর যিনি ছিলেন তিনি বন্দোবন্ত করতেন এবং এখন বি. ডি. ও করছেন।

**এরিকপদ খান ঃ** যাঁরা করছেন তাঁরা কি করছেন আমি জানি না

মিঃ স্পীকার: রেলওয়ে ওনারসিপে আছে যে ল্যাও সেটার উনি কি করবেন? ওয়েষ্ট-বেশল গভর্ণমেন্ট যদি মালিক হয়, যদি ওয়েষ্টবেশল গভর্ণমেন্টের ভেসটেড জমি হয় ভাহলে উনি বন্দোবন্ত করতে পারেন। কিন্তু এটা তো সেনটাল গভর্ণমেন্টের ওনারসিপ।

**এ।প্রভাকর মণ্ডলঃ** নো স্থার, রেলওয়ের জমি কিন্তু বি: ডি: ও বিলি করছেন।

শ্রীশুরুপদ থানঃ মাননীয় সদস্য জানেন যে বি ডি ও-র ছারা বন্দোবস্ত করবার জন্ম বন্দোবস্ত আছে এবং দিতীয় হচ্ছে যে সরকারের যে ভেসটেড জমি আছে সেই জমি ডি ষ্ট্রিবিউশন হয়, ডিস ষ্ট্রিবিউশন কমিটির মাধ্যমে, রেলওয়ের যে প্রপাটি আছে সেগুলি আমাদের করবার কথা নয়।

**জ্ঞাবত্তল বারি বিশ্বাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে সরকার পাতত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করে দেবেন। তাহলে মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে স্থানীয় চাধীরা এই বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবে কি না ?

**এতিরুপদ খান:** যেথানকাব্র ভূমি বন্টন হবে সেথানকার কমিটি তা ডিসাইড করবে।

**ীমভী গীঙা মুখোপাধ্যায়** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন যে যেথানে জমি ভেস্টেড হওয়া উচিত ছিল সেথানে বহুজমির উপর ইনজাংসান রয়েছে। সেথানে সেই ইন্জাংসান ভেকেট করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন ?

**শ্রীগুরুপদ খানঃ** মাননীয়া সদস্তাকে মনে করিয়ে দিতে পারি যে, এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। [ 1-10-1-20 p.m. ]

শীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মন্ত্রিদের একটা সন্মেলন হয়েছিল তাতে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিরা মিলে একটা বৃক্ত ইন্ডাহার দিয়েছিলেন যে বন বিভাগের যে জমি আবাদযোগ্য এবং চাধীরা চাষ করছে, সেগুলি ল্যাণ্ড এয়াণ্ড লাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টকে ট্রাম্মফার করে দেবেন কিন্তু যে জমি চাষবাস হওয়ার যোগ্য নয়, বন হতে পারে তারা ট্রাম্মফার সেটা করে দেবেন কিন্তু দেখা য'চ্ছে যে এটা কোন কার্যকরী হয় নি এবং সেই সব জমি চাষীরা চাষ করছে। বন বিভাগ তাদের বিক্লজে মামলা করছে, সেগুলি ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট-এর উপর ক্রন্তু করবার কোন ব্যবস্থা করবেন কি না জানাবেন ?

**ঞ্জিক্রপদ খান**ঃ এটা আমাদের বন বিভাগের ব্যাপার। আপনি অন্তর্গ্রহ করে বন বিভাগেম মন্ত্রিমহাশয়কে প্রশ্ন করলে ভাল হয়।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ বন বিভাগের মন্ত্রী, ভূমি বিভাগের মন্ত্রী, বিশ্বনাথ মুখার্জী শ্বয়ং এবং আরো অনেকগুলি মন্ত্রী, মুখামন্ত্রী সমতে একটা যুক্ত সিদ্ধান্ত হ্যাণ্ডবিল আকারে এবং হাজার হাজার তা বিলি করা হয়েছিলো এবং তারজক্ত একটা কমিট ভূমি বিভাগের এটাছিশন্যান্ত্র মাজিষ্ট্রেটকে নিয়ে, বন বিভাগের অফিসারকে নিয়ে, ইরিগেশানের অফিসারকে নিয়ে করে দিয়েছিলেন, যে এটা করা ভোক। কিন্তু সেগুলি নৃতন করবার ফলে চাধীদের বিক্ত্রে কেস হচ্ছে, মামলা হচ্ছে, উচ্ছেদ হচ্ছে এবং এশ্বলি করা হচ্ছে না। সেগুলি আপনার দপ্তরে দিয়েছি কারণ সেটা আপনার উপর নাস্ত হবে কাজেই সেটা আপনি একটু দয়। করে থোজ করবেন কি, কারণ, আমরা এই ব্যাপারে ডিপলি ইন্টারেষ্টেড ?

**শ্রীগুরুপদ খান:** আপনি নোটিশ দেবেন আমি ইনকোয়ারী করে দেথবো।

শ্রীজ্ঞানন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য বলবেন কি এই যে খাস জমি সরকার বিলি করছেন সেই বিলির হারাহারি থাজনা ঐ সব এলাকাব পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা পেকে অনেক বেশী?

**এ ওরুপদ খান** ওপ্রথমতঃ কোন সেলামী নেওয়া ইয়নি। দ্বিতীয়তঃ ৩ একর পর্যন্ত জমির থাজনা মুকুব করে দিয়েছি, কাজেই তাদের থাজনার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

**এ আননন্দ গোপাল মুখোপাল্যায়** তাহলে মাননীয় মন্ত্রিনহাশ্য কি জানাবেন যে এই পর্যক্ত জমি বন্দোবস্ত করে যেথানে গাজনা চাষীদের কাছ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকানে ওয়া হয়েছে, সেগুলি তাহলে ঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি তাহলে ঠিকভাবে নেওয়া হয়নি ?

 $\boldsymbol{Mr.\ Speaker}:\ I$  think, strictly, that supplementary does not arise.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ এই ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ড স এয়াণ্ড সার্তে তাঁকে বছ বংসর পূর্বে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রতি বংসরই সেই নির্দেশ দেওয়া হছে যে ২৪-পরগণা জেলায় মাছের ঘেরীর নাম করে সে সমস্ত চাষের জমি রেখে দিয়েছে। আবার সেখানে চাষীরা চাষ করে, আবার উচ্ছেদ করতে দেয় না, আবার অনেকে দখল করে চাম করছে, সেগুলি রেকর্ড সংশোধন করার জন্য তাদের উপর নির্দেশ ছিলো যে এগুলি চায়ের জমি, এগুলি মেছোঘেরী হয় নি, সেগুলি তোমরা রেকর্ড কারেকশান করবে এবং করার পরে গতর্গমেণ্ট তেই হবে এবং গতর্গমেণ্ট সেটা ডিছি ট্রিউট করবেন। সেই রেকর্ড কারেকশানের ব্যাপারে কত্যার মগ্রসর হয়েছে সেটা বলবেন কি ?

**প্রিক্তরণত খানঃ** সেটা পরে দেথবো।

**জ্রজাবত্বল বারি বিশাসঃ** মাননীর মন্ত্রিমহাশর জানাবেন কি এই যে সরকারী ধাসজমি যেশুলি জুমিহীনদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, এদের দখল দেওয়া কি সরকারের নীতি?

যে সমন্ত জমি সরকারে ক্লন্ত হয়েছে, সরকারী দথলে এসেছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভূমিহীনদের সেই জমি বন্দোবন্ত দেবার ব্যাপারে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি আছে কি না মাননীয মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি?

শ্রী করপদ খান: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় সদস্যকে শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে সরকার যে জমির পজেসান নিয়েছে সেই জমি দেবার বন্দোবস্ত করে দিছে। কাজেই আমাদের দুখলে রয়েছে তারপরে তারা পাছে। আপনার যদি এইরকম কোন কেস থেকে তাহলে আমাকে জানাবেন আমি ব্যবস্থা করে দেব।

শ্রীশাতি দাশশুর: সরকারের ক্লন্ত পতিত জমি কোন টেট ফার্মিং বা কালেকটং ফার্মিং-এ পরিণত করবার এমন কোন পরিকল্পনার কথা সরকার ভাবছেন কি ?

**্রিক্তরপদ খাঁনঃ** মাননীয় সদত্যের এই প্রশ্নটি, এ প্রশ্নের সঙ্গে আসে না। মিঃ স্পীকার, ভারে, এটা বোধ হয় অন্ত ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার।

শ্রীপরেশ চব্র গোখামী: সরকার থেকে এখন তো পতিত জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে, দেশে অনেক প্রাইমারী ও জ্নিয়ার হাইস্কল আছে যাদের খেলাগ্লা ইত্যাদির জমি নেই, তারা যদি সেই জমি চায় তাহলে তাদের সেই জমি দেওয়া হবে কি না এটা মন্ত্রিমহাশ্য বলবেন কি ?

**্রাপ্তরূপত্ন খান:** এটা এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডের কথা বললাম। যদি সেথানে চায় তাহলে নিশ্চুটে আইনামুগ ব্যবস্তা করা হবে।

আহরলছর ভট্টাচার্য্য: যে সমস্ত উঘৃত জমি সরকারের ভেট্ট হয়েছে সেগুলি কি সরকার নিজেই ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করবেন, না কোন সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিলি করবার কথা চিস্তা করছেন সেটা জানাবেন কি?

**এওরপদ খানঃ** মাননীয় সদস্য বোধহয় জানেন এর থেকে এই প্রশ্ন আসে না। তাই আমি এ বিষয়ে মিঃ স্পীকার, স্থার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

# চাউল, চিলি ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি

- \*৫৬। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৭) **উভিত্পালচন্দ্র পাও**।ঃ থাছ ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমণান্ত্র অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছৈন যে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় বর্তমানে চালের মূল্য ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতেছে;
  - (খ) অবগত থাকিলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি এবং মূল্যের এই উপর্বগতি রোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন;
  - (প) কেরোসিন তেলের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি রোধের জন্য কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে;

- (ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে চিনির দর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ত্রম্পাপ্য হইয়া পডিয়াছে ; এবং
- ৩) অবগত থাকিলে দর রদ্ধির কারণ কি এবং সরকার শহরাঞ্জার প্রামাঞ্চলেও সংশোধিত রেশন দোকান মারফং চিনি সরবরাহের জন্ম চিস্তা করিতেছেন কি ?

# চাল ও কেরোসিদ ভেলের মূল্যবৃদ্ধি

- \*৫৬। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৯৫) **এ(সেখ দোলত আলী**ঃ থাল ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমটোদয় অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্তমানে চালের দাম উপ্রমূখী;
  - (খ) অবগত থাকিলে চালের দাম কমানোর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন: এবং
  - (গ) কেরোসিন তেলের দামের সমতা রক্ষা করার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কোন কথাবার্তা চালাইতেছেন কি ?

Mr. Speaker: Starred Question Nos. 56 and 57 will be taken together.

**শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ** আমি ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর প্রথমে বলছি।

- (ক) ইা।
- (থ) পশ্চিমবঙ্গের মত ঘাটতি রাজ্যে সাধারণতঃ বৎসরের এই সময় হইতে চালের দাম বাড়িতে থাকে। তাছাড়া গত বংসরের ব্যাপক বন্যা ও বিধ্বংসী ঘূণীঝড়ের ফলে মেদিনীপুর জেলা সমেত এ রাজ্যের দশটি জেলায় ফলনের প্রভত ক্ষতিও **মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম** কারণ। রাজ্যের সংশোধিত রেশনিং এলাকার সর্ব**ত্র "ক" ও "থ" শ্রেণার রেশন** কার্ডের অধিকারিগণ অর্থাৎ যাহাদের ক্ষত্তিমি নাই বা অল্প আছে তাহারা ইচ্ছা क्रिंतल्हे नाया भ्रत्नात्र प्लाकान श्रदेख मत्कात्र-निर्मिष्टे भ्रत्ना हान भारेख भारतन। এ ছাড়া সর্বশ্রেণীর কার্ডে প্রতি সপ্তাহে ব্যহ্মদের মাথা পিছু ২০০০ গ্রাম হারে গম. গ্মজাত দ্রুর সর্বরাহ করার ব্যবহা আছে। গত বংসরের বন্যায় ব্যাপক শভাহানির জন্য মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সমস্ত বন্যা বিধ্বস্ত ব্লকে স্বশ্রেণীর রেশন কার্ডের অধিকারিগণকে সংশোধিত রেশন দোকান হইতে প্রাপ্তবয়ন্ধদের মাঝা পিছু প্রতি সপ্তাহে ৬০০ গ্রাম হারে চাল দিতে সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ছাড়াও উদ্বত জেলাগুলির চাল কলের লেভী মুক্ত চাল ব্যবসায়িক ফত্রে ঘাটতি জেলা গুলিতে আনিয়া <mark>অতিরিক্ত হিসাবে</mark> ন্যায়। মূল্যে বিক্রয় করা হয়। রাজ্যের সমস্ত সংশোধিত রেশনিং এলাকার জন্য মার্চ মাসের সরবরাহ ১৯০০০ মেট্রিক টন চাল হইতে পরিমাণ বাড়াইয়া এপ্রিল মাসের বরান্দ্ প্রায় ৩৬০০০ মেটিক টন করা হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থার দ্বারা পোলা বাজারের উপর চাপ কমিবে এবং মল্যবৃদ্ধি রোধ হইবে বলিয়। আশা করা যায়।
- (গ) কেরোসিন তেলের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার উৎক্র কেরোসিনের উপর গত .৭।৩।৭২ তারিখ ফইতে অতিরিক্ত আবগারী শুদ্ধ ধার্য্য করায় উৎক্রষ্ট কেরোসিন তেলের দর লিটার প্রতি ● পয়সা বাড়িয়া ছিল। ২৮।৩।৭২

তারিথ হইতে ঐ শুক্ক লিটার প্রতি ২ প্রদা হারে কমিয়া যাওয়ার ফলে, ঐ পরিমাণে আবার দর কমিয়াছে। উপরোক্ত অতিরিক্ত আবগারী শুক্ক সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিরুষ্ট কেরোদিন তেলের দরের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

- (ঘ) সরকার অবগত আছেন যে খোলা বাজারে চিনির দর সর্বত্রই বুদ্ধি পাইয়াছে।
- (৩) পলাশীতে অব্যতিত পশ্চিমব্রের একমাত্র চিনিকলে বাৎস্ত্রিক গড়ে ৫০০০ টন মাত্র চিনি উৎপন্ন হয়, স্কতরাং এই রাজ্যের বাৎসবিক ৩৫ লক্ষ টন চিনির চাহিদার প্রায় স্বটাই অন্যান্য বাজ্যের চিনি কল হইতে আম্দানী কবিয়া মিটাইতে হয়। গত মে মাদে কেলীয় সরকার কর্তক চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের কিছু দিন পর হইতে চিনিকল মালিকগণ ক্রমাগত চিনির মলা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। উপরস্ক কেন্দ্রীয় সরকার চিনির উপর আবগাবী শুক্ষ বৃদ্ধি করেন। এইসব কারণেই থোলা বাজারে চিনির দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরাঞ্চলের নাায় গ্রামাঞ্চলেও সংশোধিত রেশন দোকান মারফং নিধারিত মলো চিনি সরবরাহ করিবার বাবস্থা আছে: কিন্তু চলাচলের জনা মালগাডীর অভাবে নির্দিষ্ট মলো চিনির প্রাপাতা অপ্রভুল। মালগাডীর অভাব মোচনের জন্য এবং মালগাড়ীব অভাবে রাজ্যের মাসিক বরান্ধের যে অংশ মাসের মধ্যে আমদানী করা সম্ভব হয় না, তাহা যাহাতে বাতিল নাহয়, তক্কনা কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তরোধ করা হইয়াছে। উপরন্ধ পশ্চিমবঙ্গে চিনির মাসিক বরাদ্দ বদ্ধি করিবার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। হইয়াছে। আগামী ১০।৪।৭২ তারিপ হইতে বিষিধন রেশনিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত শহরাঞ্চলে মাথা পিছু ন্যায্য মলোর চিনি সরবরাহের সাপ্তাহিক হার ৫০ গ্রাম করিয়া বাড়ান হইবে। সংশোধিত বেশনিং এলাকাতেও সরবরাহের হার কিছু পরিমাণে বাডাইবার জন্য জেলা কর্তপক্ষকে নিদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সেইজনা অতিরিক্ত বরাদও মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহার ফলে থোলা বাজারের চিনির উপর চাপ কমিবে এবং মূল্য বুদ্ধি রোধ হইবে বলিয়া স্মাশ। কবা যায়।

এবং মাননীয় সদস্য শ্রীশেথ দোলত আলীর ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি:--

### 1 万萬 (本)

(থ) বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার বাহিরে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে দশ হাজার ছই শতেরও বেশী এবং শহরাঞ্চলে আড়াই হাজারেরও বেশী সংশোধিত রেশন দোকান মার্ফং "ক" ও "থ" শ্রেণীর রেশন কাডের হোল্ডারদের দেবার ব্যবস্থা আছে। সরকার নিদিষ্ট মূল্যে চাল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। দাজিলিং জেলার পার্বত্য মহকুমাগুলিতে এবং বৃহত্তর কলিকাতা রেশনিং এলাকার সংশ্লিষ্ট কয়েকট অঞ্চলে সর্বশ্রেণীর সংশোধিত রেশন কার্ড বাদের আছে তাদের প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তব্যক্ষ পিছু ৭৫০ গ্রাম—এটাকে ফিন্জ রেশনিং আমরা বলি—সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া সর্বশ্রেণীর কার্ডে প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তব্যক্ষদের মাথাপিছু ২০০০ গ্রাম গম, গমজাত জব্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে। গত বংসরের বল্লায় ব্যাপক শতাহানির জন্ম মালদহ, মূশিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর সমেত ১০ট জেলায় প্রলম্বন্ধী বন্ধা এবং ঘূণী ঝড়ের ফলে দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে রাজ্যের অর্থনীতি এবং রেশন কার্ডের অধিকারীগণকে সংশোধিত রেশন দোকান হইতে প্রাপ্তব্যক্ষদের ঐ একই হারে রেশন দেবার ব্যবশ্বা হয়েছে। তা ছাড়া এর আগের উক্তরে বলেচি।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার উৎক্লই কেরোসিনের উপর অতিরিক্ত শুক্ষ ধার্য্য করার ফলে ঐ পরিমাণ কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত সংশোধিত হবার ফলে উৎক্লই কেরোসিনের যে দাম বেড়েছিল লিটার পিছু ছ'পয়সা করে, সেটা কমে গেছে। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জক্স জানাতে চাই যে আমাদের সরকারের হাতে যথেষ্ঠ পরিমাণে কেরোসিন মজুত আছে। যেথানে অভাব বা সঙ্কট দেখা দেবে থবর পেলেই সেখানে ক্রুত কেরোসিন পাঠাবার বাবস্থা করা হবে। প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষ, জেলা মাজিষ্ট্রেট এবং ডিষ্ট্রিক্ট কন্ট্রোলারকে জক্ররি নির্দেশ কয়েকদিন আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মর্মে।

**শ্রীভূপালচন্দ্র পাণ্ডা**ঃ মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় অবগত আছেন কি আমাদের রেশনে যে চাল সরবরাহ করা হয় সেই চাল খুব নিম্নানের হওয়ার জন্ম সাধারণতঃ ডিলাররা সেই চাল নিতে পারেনা এবং নিয়ে গেলে বিক্রি হয় না। এই কারণের জন্য তাঁরা সেই নোংরা চাল গ্রহণ করতে অখীকার করায় বাজারে চালের সঙ্কট অনেকথানি বেড়ে গেছে ?

**একানীকান্ত মৈত্র** মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এই অভিযোগ ব্ললাংশে সতা। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে এই দ**প্তরের কা**র্য-ভার গ্রহণ করার পর থেকে এই বিষয়ে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি এবং বিভিন্ন সরকারী গুদামে আমর। যাচ্ছিত সেথানে গিয়ে চালের মান কতটা থারাপ সেটা পরীক্ষা করে দেখছি। মাননীয় সদস্তদের অবগতির জন্য জানাতে চাই, এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়, যে আমি নিজে লেক ডিপোর চালের একটা সরকারী গুলামে আচমকা গিয়েছিলাম। সেধানে চাল পরীক্ষা করতে করতে দেখি অনেক নিম্মানের চালের বন্ধা এবং গম রয়েছে যেগুলি খারাপ বলে ঘোষণা করি। সেথান থেকে কিছু চাল সংগ্রহ করে সেই চাল স্বেলে ওজন করে কোয়ালিটি কন্ট্রেল অফিসারদের বলি কোয়ালিটি এ্যানালিসিস কর। তাতে দেখা যায় একটা ক্ষেত্রে ১৫০ গ্রাম ভাঙ্গা চাল রয়েছে, এই চাল অধিকাংশ পাঞ্জাব থেকে এসেছে, আতপ চাল এবং আরো ১৩৫ গ্রাম ছিল চকি গ্রেন, ডামেজড গ্রেন, এবং ফরেন মাটার্স, পাগর, এই সমস্ত নিয়ে ১৩৫ গ্রাম। আমি মাননীয় সদস্তদের জানাতে চাই যে ১৫০ গ্রাম যেখানে ব্রোকন বেরোয় সেখানে আমি শুস্তিত হয়ে গিয়েছিলাম। ১ কিলো চালের মধ্যে ১৫০ গ্রাম খদ কি করে হতে পারে ? আমি অফসন্ধান করে এফ সি আই এর অফিসারদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ষ্কুড ক**র্পোরেশানের** যে স্পেসিফিকেসান আছে তাতে ৮০ পার্সেণ্ট ব্রোকন রাইস এটালাওড ১ কিলো চালে, আমি থানিকটা অসহাযত। অভতুব করলাম। এই বিষয়ে আমর। কেন্দ্রীর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী সক্ষেলন হবে সেখানে আমর। এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলব এবং চালের মধ্যে যে কুদ এসে যাচেছ সেটা বন্ধ করতে হলে ছড কর্পোরেশানকে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তমতি নিয়ে স্পেসিফিকেসান পরিবর্তন করতে হবে। ১ কিলো চালের মধ্যে ৪০ পার্সে 🗗 খুদ থাকবে এটা হতে দেওয়া উচিং নয়। এথানে আমাদের অসহায়তার কথা অম্ভব করে পরামর্শ দেবেন এবং সাহায্য করবেন।

শ্রীভূপালচন্দ্র পাশু।ঃ এই যে লেভি ক্রি রাইস যেটা বাজারে বিক্রি হত যেখানে সারপ্রাস সেখান থেকে কিনে এনে, সেটা হয় না, বর্তমানে এই লেভি ক্রি রাইস আমাদের মেদিনাপুর জেলায় সমন্ত ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীকা**ন্ধ মৈত্রঃ** মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এর আগে গত বছর আগঠ মাস পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট রেশন কার্ড অফ টেক হয়েছে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ এবং এ. বি. সি. এই তিন শ্রেণীর রেশন পাচ্ছিল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা যে নির্দেশ দিয়েছি বন্যা বিধ্বস্ত জেলাসমূহে তাতে এ বি সি ডি ই এই পাঁচ শ্রেণীর রেশন পাবে। এর ফলে ৫৫ লক্ষের বেশী কার্ড হোল্ডার এর আওতায় এসেছে। লিন মাস্তে চালের একটু ঘাটতি দেখা দেয়, কিন্তু সরকারের এই নির্দেশের ফলে ৫৫ লক্ষ লোক রেশনের আওতায় আসায় চালের বাজারে চাপ নিশ্চয়ই কমবে এবং সেটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা ছাডা যেখানে অভাব বা যেখানে সঙ্কট কিছুটা দেখা দেবে সেটা যদি জানান তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে রেশন সরবাহের ব্যবস্থা করব এই আশ্বাস আপনাদের কাছে দিছি।

[1-30—1-40 p.m.]

শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ ফুড কর্পোরেশন যে চাল বিভিন্ন রেশন দোকানে দিয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাছি যে কাঁকর এবং খুদ। আমি নদীয়া জেলার কিছু চাল সংগ্রহ করেছি ঐ জেলার হরিণঘাটা থেকে ডাঃ শক্তিপদ ভট্টাচার্যা মহাশয় কিছু চাল নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই খুদ এবং কাঁকর। এই খুদ ও কাঁকর ফুড কর্পোরেশন মেশাছে না মালিকরা মেশাছে এটা আমি জানতে চাই। আমি যে চালটি এনেছি সেটা স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে মলিমহাশ্যকে দিছি।

জীকান্দ্র মৈত্র: আমি আগেও বলেছি যে চালের মান খারাপ এবং এই চালের মান উদ্বত করবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো কিন্তু এটা একার বাাপার নয় আমি এই কথা আপনাদের বলতে চাই যে আমার এই ব্যাপারে একটও গাফিলতি হবে না। আমি সোলেমলি এই আখাস এথানে দিচ্ছি। এটা বলছি যে আমরা যে নৃতন নীতি নিয়েছি তার ফলে রেশনের দোকান-এর মালিক বা ফুড কর্পোরেশনকে থারাপ চাল দিচ্ছে, কারণ রেশন দোকানের মালিক বলবে যে ফড কর্পোরেশন খারাপ চাল দিচ্ছে আবার ফুড কপোরেশন বলবে যে প্রোরিং এজেন্ট থাবাপ চাল দিছে এইভাবে দোকানদারও এই কথাই বলবে। আমার কাছে যে অভিযোগ এসেচে তাতে এই ধরনের অভিযোগ এবং পাণ্টা অভিযোগ আসছে। গত বৎসরেও এই ধরনের অভিষোগ ছিল, সেইজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ডেলিভারী পয়েণ্ট-এ অথাৎ রেশন দোকানের মালিক চাল বা গম যথন গাড়ীতে দেবে. সরকারী গুদাম থেকে সেই সময় ডেলীভারী পয়েণ্টে ব্যাগ ট ব্যাগ সেণ্ট পাবসেণ্ট চেক হবে। প্রত্যেক ব্যাগ চেক করবার ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাই যে আমাদের খান্ত দফতরে যে ষ্টাফ অর্থাৎ যে ইন্সপেক্টিং ক্ষীফ তাতে এই ধরনের কাজ গোটা রাজ্যে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় বা সংশোধিত রেশন এলাকায় এই ধরনের চেক করার মত ষ্টাফ নেই। এইজনা জনসাধারণের ও জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর নির্ভর করতে হবে। আমাদের যা ষ্টাফ আছে তা নিয়ে অর্থাং ঐ ৫৬ জন ইন্সপেক্টর নিয়ে প্রথম ধাপে আমরা সমগ্র উত্তর কোলকাতায় অভিযান গুরু করেছি এবং কার্শাপুর গুদামে ট্রোরিং এজেণ্ট ও উত্তর কোলকাতায় ।টি গুদামে প্রত্যেকটি গুদামে প্রতি বস্তা চাল প্রীক্ষা করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে রেশন দোকানের মালিকের নাম রাখা হয়েছে যাতে তারা বলতে না পারেন যে খারাপ চাল দেওয়া হয়েছিল। যদি খারাপ চাল হয় তাহলে রেশন দোকানে অভিযোগ করা যাবে। মাননীয় সদস্য শ্রীনিতাই সরকারকে জানাচ্ছি যে আমি যখন গত বংসর এই দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলাম সেই সময় মফঃস্বলের প্রত্যেকটি দোকানে কমপ্লেন বুক থাকবে বলেছিলাম। এটা ঠিক যে কম্পলেন বুক সব জায়গায় নেই। তবে আপনারা সাহায্য করলে এটা আবার চালু হবে এবং এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ক্মপ্লেন বুকে যদি কোন কার্ড হোল্ডারের কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি সে অভিযোগ

পাতায় লিখতে পারবেন, এইরূপ রেশন দোকানের মালিক তার অভিযোগ লিখতে পারবেন এবং ইন্সপেক্টর তিনি তাঁর মন্তব্য লিথবেন। এবং প্রত্যেক মাসে সেই ক্মপ্রেন বুক ডায়রেক্টরেটে পাঠানো হবে প্রীক্ষা কবাব জনা।

**শ্রীনিরঞ্জন ডিছিদার:** মাননীয় মশ্বিমহাশয় বললেন যে ষ্টেট্টারী রেশন এলাকায় চিনি বাডনো হবে কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় চিনি বাডাবার কথা চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীকাশকান্ত মৈত্র: মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে ষ্টেট্টারা রেশন এলাকায় ৫০ গ্রাম করে চিনি বাড়ানো হবে, এ ছাড়া এ মাসে এড হক কোয়ানটিটি হিসাবে ১৫০০ টন চিনি জেলায় পাঠানো হয়েছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিকট কালেকটারকে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁরা স্কেল ঠিক করে বাড়াবেন, তাঁরা ঠিক করবেন। স্কতরাং চিনি বাড়ছে।

**প্রাকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য:** আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে ধলবাদ জানাই। কিন্তু যাঁরা এই ত্রুম্ম করছেন সরকারী বা যাঁরা সাপ্লাই করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

শ্রীকাশক মৈত্র: আমি ব্যক্তিগতভাবে তদপ্ত করতে গিয়ে দেখেছি আপনারা কাগতে দেখে থাকবেন যে সরকার হুনাতিপরায়ণ চালকলের বিরুদ্ধে ও ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থারাপ মাল সরবরাহের ব্যাপারে পর্বীক্ষা করে যথন জানতে পারলাম বোমা মেরে অর্থাৎ বস্তার মধ্যে থেকে স্তাম্পেলের জন্য উপরে ভাল চাল কিন্তু ভেতরে নিরুপ্ত চাল রয়েছে। যথন সিলিণ্ডার বসিয়ে থারাপ চাল ধরা গেল তথন সেই বস্থা আমরা সমস্ত নপ্ত করে দিয়েছি এবং যাতে না বিক্রি করা যায় তার ব্যবহা করে দিয়েছি। আপনাদের আমি জানাচ্ছি যে এটা এমনি ধরা যায় না কিন্তু আমার অকিসের কর্মচারী এবং হন্সপেক্টর ও অফিসারদের সাহায়ে সেইসমস্ত জিনেস ধরেছি ও তাদের লাইসেন্স সাসপেও করেছি ও যে ইন্সপেক্টর চালকলের সঙ্গে সংগ্লিপ্ত তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। রিপোট পেলে ব্যবহা নেব। এবং যে ইন্সপেক্টররা চালকলের সঙ্গে সংগ্লিপ্ত জিলেন তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে এবং য়েথানে জনাতি থাকবে সেথানে তার বিরুদ্ধে হুনাতি মুক্ত প্রশাসন আমরা চাল করবো।

**শ্রেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য**ঃ শুধু চাল কলের মালিক নয়, সরকারী ক**র্ম**চারী যার। এর সঙ্গে জড়িত তাদের সম্বন্ধে কি করবেন ?

**শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র**ঃ যদি কোন স্পেসিফিক অভিযোগ সহ দর্থ। স্ত করেন তাহলে আমর। নিশ্চয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

**শ্রীজ্ঞাবপুল বারি বিশ্বাস**ঃ কেশ্রীয় সরকারের ট্যাক্স রন্ধির ফলে কেরোসিন তেলের দাম ৬ পরসা বাড়লো এবং তারপর ৪ পরসা হয়েছে, সেই অন্তপাতে কমেছে। কিন্তু সাপনি কি ফ্রানেন যে এখন ১:২৫।৫০ দামে লিটার তেল বিক্রি হচ্ছে এবং এই অবস্তাদ্র করার জন্ম কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

শ্রীকাশীকাস্ত মৈত্র: আমি জানাতে চাই যে এটা একটা বে-আইনী কাজ। এরকম অভিযোগ থাকলে নিশ্চয় তার লাইসেন্স সাসপেও হবে। আমি জানাচ্ছি যে কোন গ্রামে যদি কোন বেকার যুবক কেরোসিনের লাইসেন্স চান তাহলে তাকে এর ডিলারসিপ দেওয়া হবে—এটা শহরেও হবে। কেরোসিনের প্রচুর ইক আমাদের হাতে এসে গেছে এবং সেই ইক আমর। বিলি করতে পারবো।

শ্রীম্প্রেন্ড মুখার্জীঃ চালের চোরাকারবারীরা যে ছ্নীতিগ্রন্থ পুলিশের যোগদাজ্সে এই কাজ করে তাদের উপর নিভর্ব না করে এদের কঠোর হল্তে দমন করার কোন পরিকল্পনার কথা ভাবছেন কি?

**শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র:** এটা পশিসির ব্যাপার, চাকচোল পিটিয়ে বলা শোভন হবে না যদি কোন স্পেসিফিক অভিযোগ থাকে তা দিন এবং তারপর সরকার যদি কোন ব্যবস্থা না নেন তাহলে আপনারা এই বিধানসভাষ সে সম্বন্ধে বলবেন।

মি: স্পীকার: ৩টা প্রশ্নতেই ৪০ মিনিট লেগে গেল, অন্ত প্রশ্নগুলিও ইম্পট্যান্ট। প্রশ্নটারও সাফিসিয়েন্টলি জবাব হয়েছে। ৫ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি ১৫ মিনিট দিয়েছি। স্থত্রাং আমি নেকঠ প্রশ্ন ডাকছি।

# Land acquired for B.S.F. at Lalbagh

- \*58. (Admitted question No. \*92.) MD. IDRIS ALI: Will the Minister-in-Charge of the Land Utilisation and Reforms Department be pleased to state—
  - (a) the total areas of land acquired for the Border Security Force at Lalbagh (Khanpur and other mouzas) in the district of Murshidabad;
  - (b) if the owners of those lands have been paid compensations.
  - (o) if not, the reasons thereof; and
- (d) the actions taken by the Government in this regard ? [1-40—1-50 p.m.]

Shri Gurupada Khan: (a) No land has yet been acquired in the said areas for the Border Security Force.

37.71 acres of land in mauza Khanpur were, however, requisitioned for the purpose under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, of which possession of 35.88 acres was taken on 1.4.72 and possession of the remaining area of 1.83 acres is expected to be taken shortly.

- (b) No.
- (c) Under the rules, compensation has not yet become due.
- (d) Steps are being taken to make payment in due time.

শ্রীমঃ ইজিসে আলোঃ যে সমস্ত শ্রমি দখলে নেওয়া হয়েছে তারা অত্যন্ত গ্রীব এবং ক্ষরির উপর নির্ভর করে এবং জ্যমি নেওয়ার ফলে খাছোর অভাবে অনশন করতে চলেছে, এ কথা মস্ত্রি মহাশয় জানেন কি ?

**শ্রীশুরুপদ খান:** আমাদের নিয়ম অমুযায়ী রিকুইজিশান প্রপারটির কম্পেনসেশান কোয়াটার্লি পেমেণ্ট করা হয়। কাজেই পজেশান নেওয়া হয়েছে ১-৪-৭২ তারিখে এবং তাদের কম্পেনসেশান ডিউ হচ্ছে ১-৭-৭২ তারিখে। তবু জানাতে চাই অনেক বুনো ফ্যামিলী ছিলো াদের কুটীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের কম্পেনসেশান তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

# জমির খাজনা মকুব

- \*৫৯। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১১৭) **শ্রীনিডাইপদ সরকার** ভূমি স্থাবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ধ্রহপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ক্লমকদের জমির থাজনা ছাড় দেবার যে ঘোষণা করা হ**ইয়াছিল তাহা** কা**র্য**করী করা হইয়াছে কি:
  - (খ) হইয়া থাকিলে কত একর পর্যস্ত জমির মালিককে জমির খাজনা ছাড় দেওয়া হইয়াছে; এবং
  - (গ) ইহা কি সত্য যে (১) বাস্তভিটার থাজনা ও (২) বক্তায় ক্ষতিগ্রন্থ এলাকায় জমির থাজনা ছাড দেওয়া হইয়াছে ?

# ত্রীগুরুপদ খান:

- (क) ইয়া।
- (থ) যে রায়ত পরিবারের মোট জমির পবিমাণ তিন একরের বেশা নতে ভাগদের নিকট হইতে ১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাথ হইতে থাজনা আদায় না করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
- (গ) (১) পশ্চিমবন্ধ ভূমি সংস্কার আইনের বিধান অন্তসারে রায়তকে ১/০ একর পর্যান্ত বাস্ত্র-ভিটার থাজনা ছাড় দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্ম রায়তের রাজস্ব আধেকারিকের নিক্ট দর্থান্ড করা প্রয়োজন।
  - (২) ১০৭৮ সালে বসায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি জেলার (যথা হুগলী, বধমান, মেদিনীপুর ও বীরভুম, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, মুশিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার) সমাহর্তাদের বস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার থাজনা আদায় স্থগিত রাখিবার এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে থাজনা মকুবের প্রস্তাব পাঠাইবার জন্ম নিদেশি দেওয়া হইয়াছে। ফসলের উৎপাদন ৬০ শতাংশের কম হইলে থাজনা মকুব করা হয়।

**শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ** মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে সরকার নিদেশি দেওয়া সম্বেও ঘারা তহশীলদার তারা এখনও কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করছে ?

**শ্রেক্তপদ খান:** আমি যতদ্র জানি তহশীলদাররা কোথাও যাদের তিন একরের কম জমি আছে তাদের কাছে থাজনা নেবে বলে যাচ্ছে না

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** এ ব্যাপারে কি কোন দরথান্ত করতে বলা হয়েছে ?

**শ্রীগুরুপদ খান:** দরখান্ত করার কথা বলা হয় নি। প্রাইমা ফেসী যাদের কাছে তিন একরের কম জমি আছে বলে মনে করবেন তাদের কাছ থেকে থাজন। নেবেন না।

**শ্রীনিতাইপদ সরকার:** মন্ত্রিমহাশর কি জানেন যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে পাজনা ছাড় হয়েছে সেথানে দাখিলা পাওয়া সম্ভব নয় ? কিন্তু ব্যাকগুলো দাখিলা ছাড়া ঋণ দিছে না। সেক্ষেত্রে দাখিলা ছাড়া ঋণ কি করে পাবেন ?

**জ্রীগুরুপদ খান:** এটা বিশিষ ডিপার্টমেন্টকে জিক্তাসা করলে ভাল হয়।

**শ্রীজানন্দ গোপাল মুখার্জী:** মিরমহাশর যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমি তাঁকে

জিজ্ঞাসা করছি যে এই যে সরকারের জমির বন্দোবস্ত হচ্ছে তাতো ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছে। এখানে থাজনা নেওয়ার প্রশ্ন উঠে কি করে ?

**শ্রীগুরুপদ খান:** মাননীয় সদস্য যদি দেখেন প্রশ্নটা, তাহলে দেখবেন যে ভূমি বন্দোবন্তের কোন ব্যাপার এটা নয়।

**শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিক**ঃ রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে থাজনা আদায় করার জন্ম যে অর্থ ব্যাং হয় সে অর্থ রেভিনিউতে উঠে না—এটা কি ঠিক ?

**এ গুরুপদ খান** : এটা অত্যস্ত হিসাবের ব্যাপার। আপনি দেবেন আমি দেথে বলবো। **এ এ এ কি কালী** : যে সমস্ত ক্রয়ক ঋণ নিতে যাচ্ছে তাদের বিনা থাজনার রসিদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে না—এটা জানেন ?

Mr. Speaker: The question has been already answered

**শ্রীআবর্তুল বারি বিশ্বাস**ঃ ক্রমকদের জমির থাজন। আদায় বাবদ সরকারের রাজস্বে এই থাতে যে আয় হয়, আয় থেকে ব্যয়েব পরিমাণ অনেক বেশী। এই জমির থাজনা আদায় করে ক্রমিভি**ত্তিক** এগ্রিকালচার ট্যাক্স করা এবং ছোট ছোট মালিকদের যাতে থাজনা আদায় না হয় সেইরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি প

Mr. Speaker: The question is disallowed.

**শ্রীভূপালচন্দ্র পাণ্ডা**ঃ তিন একরের নীচে যাদের খাজনা ছাড দেবার কথা সেই ব্যবস্থাপনায় একটা সরকারী ব্যবস্থা কিছু না থাকলে তহশীলদারেরা যারা থাজনা আদায় করে কোন সরকারী অর্ডার না থাকার জন্ম তারা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আদায় করতে বাধ্য হচ্ছে।

শ্রীশুরুপদ খান: তহশীলদারদের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে যে তিন একরের নীচে যাদের জমি আছে তাদের কাছ থেকে থাজনা যেন কিঞ্চিং না চাওয়া হয়। ১০নং ফর্মের ব্যাপারটা একটা অস্কবিধা হয়েছে। তহশীলদার যদি বোঝে যে প্রাইমা ফেসী তিন একরের অনেক বেশী জমি আছে তাদের কাছ থেকে থাজনা আদায় করবে। নিচে যাদের আছে তাদের কাছ থেকে থাজনা আদায় করবে।

ত্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: ১৯৬৯ সালে হরেক্ষ্ণ বাবু যথন এই বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন তথন এই আইন পাশ হয়েছিল কিন্তু অফিসারদের পরামর্শে ই হোক আর নিজের বৃদ্ধির দোষেই হোক ১০ নং ফর্মে সই করতে হবে তার ফলে কেউ থাজনা ছাড় পার নি। এবং সেইজন্স কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট যথন হয় ঐ ১০ নং ফর্ম্ লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ, কোটি কোটি তৈরী হবার পর তদন্ত হয়ে তাদের থাজনা ছাড়া হবে—তা হতে পারে না। যদি কোন রায়ত সেখানে প্রেটমেন্ট করে যে আমার এই জমি আছে এর বেশি নাই তাহলে থাজনা নেবে না কিন্তু তারা রসিদ দেবে এভুকেশন সেস, রোড সেস নিয়ে তাকে দাথিলা দৈবে সেই দাথিলা দেখালে তার যে জমি আছে সেটা প্রমাণ হবে। তা সত্বেও তহশীলদার থাজনা আদায় করছে। তারা বলে কোয়ালিশন গভর্গমেন্টের সিদ্ধান্ত তারা জানে না। তাদের কাছে কোন সাকুলার নেই তারা যথা ইচ্ছা আদায় করছে। এটা দয়া করে থেশাজ নেবেন কি?

**এ প্রক্রপদ খান:** হাা, নিশ্চরই নেব। তবে সাকু লার দেওয়া হয়েছে ২৭শে জাহুরারী ১৯৭০ সালে আর একটা দেওরা হয়েছে ১২ই মে ১৯৭১ সালে। এ ডি. এম. কে দেওরা হয়েছে।

**জ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী:** এ ডি এম ল্যাণ্ড রিফরমন্ তারা এদিকে যাতে দৃষ্টি দেয় দে বিষয় আপনি দেথবেন কি ?

**্রীগুরুপদ খানঃ** হাঁা, নিশ্চয়ই দেখবো ।

শ্রীবির্মনাথ মুখার্ক্সী: আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে বলায় ফসলহানির জল থাজনা মকুবের বাবল্যা করেছেন। সেথানে রিপোর্ট যে আসবে তহশীলদার দেবে যিনি ইন্দপেক্টর তিনি দেবেন জে. এল. আর. ও পাঠাবেন এফ. এল. আর. ও.কে। এফ. এল. আর.ও. পাঠাবেন- এ. ডি. এম-কে। এ. ডি. এম. পাঠাবেন বার্ড অব রেভিনিউ-তে। এখন বোড অব রেভেনিউ যখন সে রিপোর্ট মেনে নিয়ে পাঠাবেন যে হাঁ৷ এটা হল তখন তার থাজনা ছাঙ হবে। কিন্তু তহশীলদার রিপোর্ট দেয় না, ইন্দপেক্টর রিপোর্ট দেয় না, ফলে বলাবিধ্বন্ত অঞ্চলে থাজনা আদায় হচ্ছে এবং থাজনা না দিলে ক্রোক হচ্ছে। তহশীলদার বলে যে এটা মাপ হয় নি কারণ তোমার এলাকা যে বলাবিধ্বন্ত তা আমরা জানবাে কি করে? অথচ আণ বিভাগ বলার জল্য সেথানে আণ দিছে। স্কতরাং মিন্তিন কোন কি ভূমি বিভাগ জানেনা যে এটা বলাবিধ্বন্ত—তারা থাজনা আদায় করছে এ সম্বন্ধে থোঁজনেবেন কি ভূমি বিভাগ জানেনা যে এটা বলাবিধ্বন্ত—তারা থাজনা আদায় করছে

# [1-50-2-00 p.m.]

**্রীগুরুপদ খানঃ** মাননীয় বিশ্বনাথবাৰু যে কথা কণলেন সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভূদস্ক করে দেখবো। যাতে এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কোন অস্ত্রবিধা না হয় তার চেটা করবো।

শ্রীমহম্মদ দেদার বক্সঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন, যে বল্লাবিধ্বস্ত এলাকার কুষকরা নিঃস্থ অবস্থায় আছে তাদের কাছে আজ তহনীলদাররা জোরপূবক থাজনা আদায় করে চলেছে। এথানে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে এই তহনীলদাররা গ্রামে গ্রামে ভূমিহীন কুষকদের কাছ থেকে, বল্লাবিধ্বস্ত কুষকদের কাছ থেকে থাজনা আদায় করতে না পারে।

শ্রী শুরুপদ খানঃ আমি আমার আগের উত্তরে বলেছি যে, যে কয়েকটি জেলার নাম করলাম তাদের সমাহতাকে বক্তাবিধ্বত্ত এলাকায় থাজনা আদায় স্থগিত রাখবার এবং উপসূক্ত করে থাজনা মকুবের প্রতাব পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হযেছে। তাদের কাছ থেকে প্রতাব গলেই আমরা বাবতা অবলম্বন করবো।

্রীরবীক্তনাধ ঘোষঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই তিন একর পর্যন্ত যে খাজন। াড় দেওয়া হয়েছে তার কি একটা তালিকা তৈরী করা হয়েছে, যদি না হয়ে থাকে তাহলে াদের স্থবিধার জন্ম একটা তালিকা তৈরী করার কথা ভাবছেন কি ?

**এতিক্লপদ খানঃ** সেই সম্বন্ধে আমরা চিন্তা কর্বছি।

**এরিজনীকাস্ত দোলুই** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন মেদিনীপুর জেলার কেশপুর নাতে সেথানে তহশীলদাররা থাজনা আদায় করতে পারছেনা বলে সেইসব তহশীলদারদের াই পদ থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এইরকম সাকুলার এস এল. আর ও দিয়েছেন এটা কি পিনি জানেন ?

**এ ওক্লপদ খান**ঃ এইরকম ঘটনা আমার জানা নেই। যদি কোন স্পেদিফিক কেশ কে তাহলে আমাকে দেবেন।

জীকুষার দীপ্তি সেনগুপ্তঃ বিখনাথবাব প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে তহনীলদারদের হাতে বা দের দরার উপর ছেড়ে না দিয়ে, মাননীয় মদ্রিমহাশয়তো জানেন কোন্ কোন্ মৌজাতে বক্তা হয়েছে, সেখানে তহণালদারদের উপর নির্ভর না করে মৌজাওয়ারী খাজনা মকুব দেবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

**জ্রীগুরুপদ খান** আমরা ত' সেইজন্ম প্রস্তাব ডিষ্টান্ত ম্যাজিট্রেটের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছি, তারা প্রপার এনকোয়ারি করে আমানের কাছে পাঠালে নিশ্যুই তা স্ববিবেচনা করা হবে।

শ্রী কা মারেন্দ্র মাপ্তলাঃ সরকার যে থাজনা মকুবের কথা বলছেন। অথচ এখন পর্যন্ত যা দেখতে পাছি সরকার বলছেন ত'একর পর্যন্ত যার জনি তার থাজনা মকুব করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারী নীতি যা রয়েছে তাতে ভূমিলীন ক্রয়কদের যাদের ছ'একর পর্যন্ত জমি বন্দোবন্ত দেওয়া হছে তাদের কাছ থেকে ১০ টাকা করে থাছনা নেওয়া হছে, একথার জবাব দেবেন কি ?

**এ ওরুপদ খান** ও এর আগের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে, যাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া ১ চেছে তাদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়া হচছে না, কোন সেলামী নেওয়া হয় না।

শ্রী আবস্তুল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে এই বস্থাবিধ্বন্ত এলাকার থাজনা মকুবের জল তিনি ডিক্টান্ট ম্যাজিট্রেটকে জানিষেছেন দেখানকার রিপোর্ট পাঠানোর জল । বিশ্বনাগবাব যে কথা বলেছেন যে বহু স্তর এই রিপোর্ট আসতে সময় লাগবে, তাই মন্ত্রিমহাশয় কি একথা মনে কবেন যে আমরা এই বিধানসভার যারা সভ্য আছি এবং যে সমস্ত জেলা বল্যাবিধ্বন্ত বলে আপনার কাছে রিপোর্ট আছে সেইসব জেলার এম. এল. এ-দের নিয়ে বসে তারপর আলোচনা করে ব্রায় থাজনা মকুবের ব্যবস্থা করবেন ?

**এতিক পদ খান**ঃ মাননীয় সদস্ত যে প্রস্তাব দিলেন সেটা ভেবে দেথবো।

শ্রীজ্ঞানন্দ গোপাল মুখার্জী : মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, যে থাস জনি বন্দোবন্তর বাপারে সরকারের নীতি এবং ৩ একর পর্যন্ত জমির থাজনা ছাড়ার ব্যাপারে সরকাবেব নীতি এই ছ'য়ের মধ্যে পার্থকা আছে কি? থাস জমি ক্লষকদের মধ্যে যে বন্দোবন্ত দেওয়া হচ্ছে, ভূমিহীন ক্লষকদের মধ্যে, তাদের ব্যাপারে সরকার কি থাজনা ধার্য করছেন এবং যারা তিন একর প্যস্ত জমির মালিক তাদের ক্লেত্রে থাজনা দেওয়া হবে না এইরকম নীতি আছে কি? যদি সরকারের ছই রকম নীতি না থাকে তাহলে যাদের ভূমিহীন ক্লষক বলে ছই একর জমি দেওযা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে থাজনা নেওয়া হচ্ছে কি না খোঁজ নেবেন ?

**্রীগুরুপদ খান** : পব ক্ষেত্রে আমাদের একই নীতি প্রযোজ্য, তিন একরের কম জমি আছে এমন কারও কাছ থেকেই থাজন। নেওয়া হচ্ছে না।

শ্রী আনন্দ গোপাল মুখার্জি: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে · · · · · · · ·

Mr. Speaker: No more supplementaries please. The question has been sufficiently answered by the Minister.

Shri Ananda Gopal Mukherjee: The House is not clear about the answer.

Mr. Speaker: Already 15 minutes have been taken for answering one question. I will not allow any more supplementaries. At one point of time it must be stopped. 15 or 20 supplementaries were put and those have been answered. Let us pass over to the next question.

Shri Ananda Gopal Mukherjee: Sir, if you permit me I will ask only one supplementary.

Mr. Speaker: All right, put it.

শ্রীআনন্দ গোপাল মুখার্জিঃ নাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দয়া করে জানাবেন কি যে তিন একর জমির মালিকের কাছ থেকে যদি থাজনা নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সরকারের নীতি কি হবে, থাজনা ফেরং দেওয়া হবে কি হবে না ?

শ্রী গুরুপদ খানঃ মাননীয় সদস্থকে জানাই যে যথন লাইসেন্স দেওয়া হয় তথন একরে ১০ টাকা করে ফাঁনেওম। হয়, এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারমানেট রাইট দেওয়া হচ্ছে, তাই লাইসেন্সের প্রশ্ন উঠেনা. তিন একর পর্যন্থ যার জমি তার কাছ থেকে থাজনা নেওয়া হচ্ছে না, সব জাযগায় আমাদের একই নীতি প্রযোজা হচ্ছে।

# তুর্গাপুর তুম উৎপাদন কেন্দ্র

\*৬১। (অন্তনোদিত প্রশ্ন নং \*১৯) **শ্রীঅন্মিনী রাম**ঃ পশুপালন ও পশু চিকিৎসা (ছম্ম উন্নয়ন) বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধান ,জলাব জর্গাপুরে জ্ঞ্প উৎপাদন কেন্দ্রটি চালু হইয়াছে কিনা; এবং

্প) চালু হুইয়। গ কিলে (১) ভাপনেব সময়, (২) চালু করার সময়, (৩) প্রকল্পের জন্ম মোট বায় ও (৪) বৈদেশিক মূলা বিনিয়োগের পরিমাণ কত গ

# শীকাশীকান্ত মৈত্ৰ:

- (ক) না, আগানী নে মাসের মধ্যে চাল করা **হই**বে।
- (খ) (১) (২) প্রশ্ন উঠে না I
- .৩) > কোটি ৮৪ লক টানক)।।।।৮৯। আন্ত(
- (১) ২১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। এই বৈদেশিক মদ্রা স্কুইডিস ঋণ হিসাবে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রী **অখিনীকুমার রায়**ঃ এই কারথানা চালু হলে কতজন লোকের কর্মসংস্থান হবে ?

শীকাষ নৈতঃ প্রকল্প পুরো মাত্রায় চালু হলে প্রতিদিন আমরা ৫০ হাজার লিটার সরবরাহ করতে পারব, আমার নিজের ধারণা তথন ১৫০ থেকে ২০০ লোকের কর্ম সংস্থান হবে। তবে বর্তমানে আমর। আরম্ভ কর্মিছ ২০ হাজার লিটার ছ্ধ সরবরাহ যাতে করতে পারি, সেদিক থেকে আপাততঃ কিছু কম কর্মসংস্থান হবে এবং যথন ৫০ হাজার লিটার ছ্ধ সরবরাহ করতে পারব তথন কমসংস্থানও বাড়বে।

**শ্রীঅথিনীকুমার রায়**ঃ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যারা ভূমিহীন স্থানীয় **লো**ক তাদের কোন অগ্রধিকার দেবার কথা ভাবছেন কি ?

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ মাননীয় সদস্য একজন পুরানো বিশিষ্ঠ সদস্য, তাঁকে জানাতে চাই যে এই স্থানীয় লোকের প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভূল বোঝাবুঝির স্থচনা হযেছে। মাননীর সদস্য যদি এই হাউসকে বোঝাতে চেয়ে থাকেন স্থানীয় লোক বলতে সাস্য অব দি সয়েল, অর্থাৎ এই রাজ্যে যারা বাস করে তালের, তাহলে বলবো নিশ্চয়ই সরকারের সেটা নীতি। কিন্তু তিনি যদি বোঝাতে চেয়ে থাকেন যে শুধু হুর্গাপুরের লোকই চাকরি পাবে তাহলে তো অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সরকারের নীতি নয় এবং মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই সরকারকে সে নীতি এহণ করতে বলবেন না। হুর্গাপুর এমন একটি জায়গা যেথানে সারা পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবকেরা কর্ম পেতে পারে এবং পেয়ে থাকে। অতএব সেথানে লোক্যাল বলে হুর্গাপুর বা বধ্যানের ছেলেরা পাবে

এটা করলে আমার মনে হয় অয়োক্তিক হবে। এটা সরকারের নীতি নয় এবং মাননীয় সদস্যও বোধহয় সরকারকে সেই নীতি অবলম্বন করতে বলবেন না। তবে এটুকু বলতে পারি এই রাজ্যের বেকাররা স্লযোগ পাবেন।

\*63. (Short Notice) (Admitted question No. \*79)

# চিনির মল্যবৃদ্ধি

**্রীস্থণীরচন্দ্র দাস**ঃ পাতা ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্তমানে চিনির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইযাছে; এবং
- (খ) অবগত থাকিলে-
  - (১) চিনির মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি; এবং
  - (২) চিনির মূলা কমাইবার এবং গ্রামাঞ্চলে ন্যায়া দামে চিনি সরবরাহের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে গ

[2-00-2-10 p.m.]

# শ্ৰীকাশীকান্ত মৈত্ৰ:

- (क) ঠ্যা, থোলা বাজারে চিনির মলা বর্তমানে অতাত বৃদ্ধি পাইয়াছে।
- (২) পশ্চিমবঞ্চে চিনির প্রযোজন বাৎসরিক ৩৫ লক্ষ টন। এই প্রযোজনের ভুলনায় পলানীতে অবস্থিত রাজ্যের একমাত্র চিনিকলে বৎসরে মাত্র ৫০০০ টনের মত চিনি প্রস্তুত হয়। কাজেই পশ্চিমবঞ্চের প্রায় সম্পূর্ণ প্রয়োজন জনা বাজ্যের চিনিকল হইতে আমদানী করিতে হয়। রাজ্য সবকার অবগত আছেন যে গত মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্ত চিনির উপর নিয়প্ত। প্রত্যাহারের কিছুদিন পর হইতে চিনি কল মালিকগণ ক্রমাগত চিনির মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকেন। এই রাজ্যের চিনির মূল্য বৃদ্ধির কারণ হইল প্রধানতঃ জন্স রাজ্যের উৎপাদিত চিনির মূল্য বৃদ্ধি এবং অংশতঃ কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় আবগারী শুদ্ধ বৃদ্ধি।
- (২) চিনির মূল্য কমাইবার জন্ম স্থায় মূল্যে রেশন দোকান মারফৎ চিনি বিক্রেয়ের বাবন্থ। সরকার করিয়াছেন। কিন্তু চশাচলের জন্ম মালগাড়ীর অভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌছায় না। মালগাড়ীর অভাব মোচনের জন্য এবং মালগাড়ীর অভাবে রাজ্যের মাসিক বরাদ্দের যে অংশ মাসের মধ্যে আমদানী করা সম্ভব হয় না, তাহা যাহাতে বাতিল না হয়, তজন্ম কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তরোধ করা হইয়াছে। উপরস্ক পশ্চিমবঙ্গের চিনির মাসিক বরাদ্দ রিদ্ধি করিবার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় ১০।১।৭২ তারিথ হইতে সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু ১৫০ গ্রাম হারে চিনি সরবরাহ করা হইতেছে। আগামী রেশন সপ্তাহ হইতে অর্থাৎ ১০।৪।৭২ হইতে এই হার আপাততঃ ২০০ গ্রাম পর্যন্থ বাড়ান হইবে। গ্রামাঞ্চলেও সংশোধিত বিশ্বন দোকান হইতে অন্তর্গপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে। ইহার ফলে থোলা বাজারে চিনির উপর চাপ কমিবে।

জ্রীস্থারিচন্দ্র দাস: মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি, গত বৎসর রেশন দোকানে কত রেট ছিল এবং বর্তমানে কি রেট বেঁধে দিলেন ?

**একাশীকান্ত মৈত্র:** মাননীয় সদস্ত বোধহয় জানেন ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যস্ত লেভি

স্থগারে কেন্দ্রীয় সরকারের এক মিল প্রাইস ছিল ১২৩ টাকা, কেন্দ্রের এক্সাইজ ডিউটি প্রতি কইন্টালে ৪০ টাফা, ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ ওথান থেকে এই রাজ্যে আনতে প্রতি কুইন্টালে ৭ টাকা. ডিলাস মার্জিন ইম্পোর্টাস এবং হোলসেলার এই ২ট মিলিয়ে প্রতি কইন্টালে ৭টাকা, এটা নিয়ে যা দাঁডায় সেই ফিগার আমি দিলাম। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭২ সালের জান্তয়ারী মাসে যে নতন নীতি নিয়েছেন তাতে এক্স মিল প্রাইস বেডেছে ১২৩ টাকার জায়গায় ১৫০ টাকা এবং কেন্দ্রের আবগারি ৩ জ প্রতি কুইণ্টালে ৪০ টাকার জায়গায় হয়েছে ৪৬ টাকা. টান্সপোর্ট চার্জ ৭ টাকাই রয়েছে, ডিলার্স মার্জিন ৭ টাকাই রয়েছে। এইসব হ'বার ফলে ২ টাকা ১০ প্রসা দরে আমরা রেশন দোকান মাধামে দিতে পার্বছি। মাননীয় সদস্যকে জানাচ্চি ১৯৬৮ সাল পর্যস্ক কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পশ্চিমবাংলাকে যে পার্মিট দিতেন সেই পার্মিটের ভ্যালিডিটি পিরিয়ড ছিল মালগাড়ীর অভাব দর করবার জন্ম, রাজা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আমাদের প্রযোজনের কথা জানান হয়েছে এবং আরও বেশী ওয়াগন আমাদের পশ্চিম বাংলাকে দেবার জনা অভরোধ জানান হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবাংলার চিনির মাসিক বরান্দ বৃদ্ধি <mark>করবার জন্</mark>য কেন্দীয় সরকারের কাছে আমরা ৩০ হাজার টন চেয়েছি অতিবিক্ত। এখন আমরা পাচ্চি ২০ হাজার টন। আগামী রেশন সপ্তাহ থেকে অর্থাৎ ১০ই এপ্রিল থেকে সংশোধিত এলাকায় চিনির প্রিমাণ রাভবে সেইজন্ম আমর। ১৫০০ টন চিনি জেলাগুলিকে ভাগ করে দিয়েছি। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকাতেও আমবা মাথাপিছ ৫০ গ্রাম করে চিনি বাডাচ্ছিত ও মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ এপিল মাসে যে কোটা পেলাম সেটা মার্চ মাসে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হোত এবং এপিল, মে. জন এই তিন মাসের মধ্যে ইম্পোটারর। চিনির পার্মিট ফ্যাক্টরীর উপর দিয়ে আনতে পারতেন। বর্তমানে ভ্যালিডিটি পিরিয়ত গাডিয়েছে ১ মাস। অর্থাৎ এপ্রিল মাসের চিনির পার্মিট বা কোটা পাবো, সেটা আমরা জানতে পারবো—গত মাসে পেয়েছি ১০ই মার্চ তারিখে, এক মাসের মধ্যে আমাদের থবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেলা কর্তুপক্ষকে আমাদের জানিয়ে দিতে হয় যে হো**লসেলারদের** টাকা জমা দেবার বাবস্থা করা হোক, তারপর ইণ্ডেণ্ট দিতে হয় এবং রেশুওয়ে বকিং করতে হয়, এইসব করতে করতে এক মাদের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ফলে আমরা দেখেছি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় শতকর৷ ৩০/৪০ ভাগ ল্যাপ্স করে যাচে আর গ্রামাঞ্চলে, মফঃস্বলে ভ্যালিডিটি পিরিয়ড ল্যাপস করে যাবার ফলে চিনির কোটা ল্যাপ্স করে যাচ্ছে শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ প্রত্যেক মাসে। ফলে মফঃপ্রলের লোকের করু অনেক বেশী হচ্চে, কারণ সেখানে এমন বিসোস ফল ইম্পোটার নেই, যিনি সব টাকা জ্মা দিয়ে চিনি আনতে পারছেন। এই অবঞ্চা বুঝে আমর। প্রত্যেক জেলা ম্যাজিষ্টেটকে জানিয়ে দিয়েছি যে প্রত্যেক জেলার জন্ম আরও রিদোস্ফল ইম্পোটার তারা ঠিক করুন, আমরা আরও লিবার্যালি তাকে পামিট দেবো যাতে তিনি চিনি আনতে পারেন এবং আশা করছি যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যসরকারের প্রস্তাব মেনে নেন — ৩০ হাজার টন চিনির বরান্দ মাসে তাঁরা বাডান তাহলে পশ্চিমবাংলার মাহুষের চিনির জ্ঞুন যে কর্ত্ত হচ্ছে, এই কর্ত্ত নিশ্চয়ই লাঘব করা সম্ভব হবে।

শ্রীস্থার চক্র দানঃ আপনি যে উত্তর দিলেন তাতে পরিষ্কার একটা সন্দেহ থাকার কারণ নেই কি কোন জারগায় তারা সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে এবং আর একটা হচ্ছে হোডিং হবার জন্ম দাম বাড়াচ্ছে মজুতদাররা, এটা আপনি কি মনে করেন ?

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ আপনি ঠিক অহুমান করছেন কারণ দেউপাদেণ্ট কণ্টোলারতো চিনিতে নেই, আপনারা জানেন যে গত বছর জাহুয়ারী মাদে ৫০ পাদেণ্ট কণ্টোলার ছিল, তার আগে ছিল ৭০ পাদেণ্ট। ফিগারটা আমি দিচ্ছি ১৯৭১ দালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত লেভির পাদেণ্টেজ ছিল ৭০ ভাগ, অর্থাৎ চিনির কলগুলোতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হতো তার শতকরা ৭০ ভাগ

নিয়ন্ত্রিত দরে সারা ভারতবর্ষে বিক্রিকরা হ'ত। পরে ১৯৭১ সালের মে মাসে সেটাকে কমিয়ে শতকরা ৬০ ভাগ করা হয়, ১৯৭১ সালের জন মাসে চিনি ডি-কণ্টোল্ড হয়ে যায়। আবার ১৯৭২ শালে নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা চাল হয় এবং একটা জেটলম্যান্স এগ্রিমেন্ট চিনিকল মালিকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের হয় এবং আপনারা জানেন চিনিকলগুলোর মালিকরা দফায় দফায় বিভিন্ন হাইকোর্টে মামলা করে ব্যাপারটা আটকে রেখে দেন এবং যেহেত এইগুলো বিচারাধীন ছিল সেই জন্ম কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্থ নিতে পারের নি। পরবর্তাকালে কেন্দ্রীয় সরকার একটা চক্তি করেন মালিকদের সধে তাতে শতকরা ৬০ ভাগ এখন আমাদের কন্টোল রয়েছে, এই যে ৬০ ভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন চিনি, একে আমরা নিয়ন্ত্রিত দরে স্থাযামলো ক্রেতাসাধারণের কাছে দেবার ব্যবস্থা করছি এবং বাকী যে ৪০ ভাগ থাকছে, সেথানে নিশ্চয়ই হোল্ডারদের কারচপি আছে এবং মিল মালিকদের কারচপি রয়েছে এবং মিল মালিকরাও ইণ্টারেট্রেড যে লেভি স্লগারের কোটা ল্যাপ্স করে যাক তাহলে লেভি ফ্রি স্থগারটা থেকে যায় এবং লেভি ফ্রি স্থগারটা সেই সময় বাজারে বিক্রি কবতে পারলে অনেক টাকা তার। লাভ করতে পারবে। সেইজন্ম আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে লিখেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে লিখছি যে এমন ভাবে পামিট দিন যাতে রেলওয়েতে আনবার অস্ত্রবিধা থাকার ফলে আমর। টাকে বিহাব বা পর্ব উত্তরপ্রদেশ এর চিনিকলগুলো থেকে পশ্চিমবঞ্জে চিনি যাতে আনতে পারে এবং এই বিষয়ে কেলীয় সরকার যদি অহমতি দেন তাহলে মাননীয় সদ্ভাদের আনি আশা দিচ্চি যে চিনির এই সন্ধট আমরা কাটিয়ে উঠতে পাববো।

**্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী**ঃ উনি বললেন যে পল্লী হঞ্জে সংশোধিত এলাকায় চিনির কোটা বাজিয়ে দেওয়া হবে, গ্রামাঞ্জের লোকেরা কতদিনে সেই স্তযোগ পাবে ?

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ সেটা আমি বলে দিয়েছি, আমি জেলা কর্তৃপক্ষদের ভাগ করে দিয়েছি ১৫শ টন চিনি এবং প্রয়োজনের তুলনায় এটা অপ্রভুল, সেটা স্বীকার করছি এবং যেটা আমরা দিয়েছি, আমি আশা করবে। আমাদের মাননায় জনপ্রতিনিধিরা, তাবা যদি জেলা কর্তৃপক্ষের সপে এখনই যোগাযোগ কবতে পারেন তারা যোগাযোগ করে তাডাতাড়ি গ্রামাঞ্চলের মাগ্রুদের সংশোধিত রেশন মাবক্ষ আরও একটু বেশা চিনি পাইয়ে দেবার সেই ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

[2-10-2 15 p.m.]

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিকঃ সংশোধিত রেশন এলাকায় যেমন সরকারী গুদাম থেকে যেমন চাল সরবরাহ করা হয়, চিনি ও তেমনিভাবে সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

**শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ** আমাদের চালের জন্ম প্রয়োজনের তুলনায় গুদাম নাই বলে অসহায় ভাবে Storing Agent-এর উপর আমরা নিউর করছি, তেমনি চিনির ব্যাপারে ও অন্ত কোন রকম ব্যবস্থা নাই।

শ্রীআবস্তুল বারি বিশ্বাস: মন্ত্রিমহাশয়ের জবাব থেকে বোঝা যাছে Demand and Supply এর মধ্যে কোন সমতা না থাকার জন্তই এই দর বৃদ্ধি হছে। দলে black-marketer hoarder-দের সঙ্গে মিল মালিকরাও hoarding করে জনস্বাথের পরিপন্থী কাজ করছে। এথান থেকে এর প্রতিরোধক হিসেবে পশ্চিমবাংলায় এর যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবহা না করতে পারি তাহলে মন্ত্রিমহাশন্ত্র ভবে দেখেছেন সারা পশ্চিমবাংলার তথা ভারতবর্ষের ছুর্গতির কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকারের ও যাবতীয় চিনিকল রাষ্ট্রায়ত করবার জন্ত চাপ স্থাই করবেন কিনা ?

**একাশীকান্ত মৈত্র:** এটা পলিসির ব্যাপারে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতাদের ও মন্ত্রীদের মতামত সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও চাই চিনির ক্ষেত্রে সরকারের হাতে পূর্ণ নিষত্রণ আসা প্রয়োজন—জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্ত।

**শ্রীমহম্মদ দেদার বকস**ঃ চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করে চিনির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ম্বণ কল্পে বেলডাঙ্গার চিনিকলকে অতি সন্ত্র চালু করবার কথা মন্ত্রিমহাশ্য ভাবছেন কি ?

**बीकानीकार देशक** धार्म ।

**ঞীকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত**ঃ বেলডাখার ঐ চিনিকলকে বারোমাস ধরে চালাবার ব্যবস্থা সবকার করবেন কি।

Mr. Speaker: The question relates to Commerce and Industries Department.

শ্রীপরেশ্চন্দ্র (গান্ধার্মীঃ যে সমত permit holder-ব। ইচ্ছাক্ত ভাবে permit জমা দিয়ে বাজারে artificial crisis সৃষ্টি কবছে তাদেব লাইসেন্স বাতিল কবে Co-opertive-দের মধ্যে লাইসেন্স দেওযার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি।

**একাশীকান্ত মৈত্র** বর্তমানে যে অবস্থা দাড়িয়েছে তাতে আমি বলতে চাই কোন Co-operative importer যদি এছল টাকা invest কবতে পাবেন wholeseler হবার জন্ম তাহলে সরকারের কাছে চিনিব কোটার জন্ম আবেদন করবেন যে তাবা Co-operative importer হতে চান। আমি আখাস দিছি সধ্যে সংক্ষে সরকার তা মেনে নেবেন। আমরা এইরক্ম Co-operative দের importer করতে চাই।

Mr. Speaker: Hon'ble members, I would like to inform you that ordinarily time not exceeding five minutes will be allowed for every question that will come before the House and that was system which was followed earlier.

**্রীবিজয় সিংহ নাহার**ঃ আপনি মন্ত্রিমহাশয়দের বলে দিন যাতে তারা উত্তর দেবার জন্ম বেশী সময় না নেন এবং সংক্ষেপে উত্তরটা দেন। তাহলে পরে বেশা করে Supplementary করবার স্বযোগ পাওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পিকারঃ আমারও তাই প্রেণ্ট। অতিবিক্ত বে প্রাণ্ড কর। হব, মান্ত্রমহাশ্র বেন সংক্ষিপ্ত ভাবে তার উত্তর্টা রাথবার চেঠ। করেন। তাতে হাউদের সময়টাও বেঁচে বাবে।

The member who will put the question, he will be allowed to put three supplementaries and thereafter other honourable members will be allowed to put their supplementaries. That system was followed previously in this House. I nope honourable members will co-operative with me in this matter.

### STARRED QUESTION

( To which written answer was laid on the table )

# পশ্চিমবলে ধান্য সংগ্ৰছ

\*৬২। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*১০০) **শ্রী অন্মিনী রায়** খাতা ও সরবরাহ বিভাগের ব্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি---

(ক) পশ্চিমবন্ধ রাজ্যে ১৯৬৯ সাল হইতে ১৯৭২ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত প্রতি বৎসরে

- জেলাভিত্তিতে ধাস্ত সংগ্রহের (১) মোট লক্ষ্য এবং (২) প্রকৃত সংগ্রহের পরিমাণ ক ছিল:
- (খ) সংগৃহীত ধান্তের মধ্যে (১) বাজারের উদ্বৃত্ত, (২) চাউলকলের উপর লেভী, (৩) ব রায়তের নিকট লেভী এবং (৪) অক্সান্ত প্রকারে সংগ্রহের পরিমাণ কত ?

# The Minister-in-Charge for the Food and Supplies Department:

- (ক) থরিফ বৎসর ১লা নভেম্বর হইতে পরবর্তী ৩১শে অক্টোবর পর্যস্ত ধরা হয়। ১৯৬৮-৬: ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ থরিফ বৎসরের জন্ত চাউলের হিসাবে জেলা ভিত্তি সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্য এবং সর্বমোট সংগ্রহের প্রকৃত পরিমাণ (১৯৭১-৭২ ক্ষেটে ২৫-৩-৭২ পর্যস্ত) এতৎসহ গ্রথিত ১নং বিবরণীটিতে ভিন্ন ভিন্ন এবং বিস্তারিতভাটে উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং
- (থ) এতংসহ প্রথিত ২নং হইতে ৫নং বিবরণী সমূতে সংগ্রহের বিভিন্ন মাধ্যম অন্তব্যহ সংগ্রহের পরিমাণের বিশ্বন বর্ণনা উল্লেখ কর। ইইল।

# STATEMENT NO. 1

District wise and Crop-Year-wise Terget and Procurement of Rice and Paddy (Figures in Tonnes in terms of Rice).

| Cron want 1071 1020 | Target of Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | riocurement ro curement |            | 75,000 50,040 |            |              |            |           |                | 10.000   |                 | 1 500     | •                 |                 |                                |                | ,,000 | 1,500 2,029 | 3.0.000  | 2,36,353 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------|-------------|----------|----------|
| Crop year 1970-1971 | Actual AProcurement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 30,023     | 72.854        | 29,832     | 16,863       | 30,73)     | 1,756     | 204            | 2,196    | 3               | 3.549     | 964               | 61,088          | 5,772                          | 8 126          | 1,70  | 1,041       | 2,65,847 |          |
| Crop year           | Target of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 1,00,000   | 000,000,      | 45,000     | 22,000       | 0000       | 1,000     | 200            | 71,000   | 200             | 2,000     | 5,00)             | 0000            | 15,000                         | 10,000         | 2,000 | 200-1       | 4,50,000 |          |
| Crop year 1969-1970 | Actual<br>Procuremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000                     | 88,632     | 30,431        | 15,431     | 76,03        | 10,023     | 10,510    | 210            | 27,003   | 193             | 5,829     | 10,759            | 42,355          | 17,828                         | 12,463         | 2,618 |             | 4,11,283 |          |
| Crop year           | Target of<br>Procurement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 20 000                | 1,20,000   | 6,000         | 30,000     | 80,00        | 16,000     | 36.       | 200            | 30.      | 200,71          | 10.00     | 00,00             | 90,000          | 13.00                          | 12,00          | 3,000 | 000 (0)     | 0,00,000 |          |
| Crop year 1968-1969 | Target of Actual Target | 1 00 923                | 89.602     | 58,972        | 27,581     | 48,298       | 3.969      | 162       | 19.723         | 162      | 7 247           | 3008      | 50,017            | 9,011           | 6,162                          | 0,100          | 1,810 | 4 36 769    | 001,00,  |          |
| Crop year           | Target of<br>Procurement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00,000                | 1,00,000   | 45,000        | 30,000     | 25,000       | 9000       | 1,000     | 35,000         | 1,000    | 13,000          | 3,000     | 50,000            | 6,000           | 4,000                          | 000;           | 1,000 | 4.50.000    |          |          |
| Name of the         | Districts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Burdwan              | 2. Birbhum | 3. Bankura    | 4. Purulia | 5. Midnapore | 6. Hooghly | 7. Howrah | 8. 24-Parganas | 9. Nadia | 10. Murshidabad | 11. Malda | 12. West-Dinajpur | 13. Cooch-Behar | <ol> <li>Jalpaiguri</li> </ol> | 15. Darieeling | 8     | TOTAL :     |          |          |

STATEMENT NU. Z

District wise Procurement of Rice and Paddy under different Heads for the Crop year 1968-1969 (Figures in MT. in terms of Rice)

| 4,36,768          | 1,615                                           | ١                                         |                             | 1                                        | 2,29,146                       | 1,37,812                    | 68,195                              | TOTAL:                          |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1,810             | 1                                               | 1                                         | ı                           | ı                                        | 1,060                          | 150                         | 600                                 | 15. Darjeeling                  |
| 0,103             | i                                               | 1                                         | l                           | i                                        | 3,887                          | 340                         | 1,736                               | <ol> <li>Jalpaiguri</li> </ol>  |
| 9011              | u                                               | ł                                         | ł                           |                                          | 862                            | 4,558                       | 3,588                               | 13. Cooch-Behar                 |
| 39,917            | 10                                              | ı                                         | ı                           | ļ                                        | 22,240                         | 27,510                      | 10,157                              | <ol><li>West-Dinajpur</li></ol> |
| 3,228             | 16                                              | 1                                         | 1                           | 1                                        | 510                            | 2,658                       | 4                                   | 11. Malda                       |
| 7,247             | 147                                             | 1                                         | 1                           | 1                                        | 3,138                          | 1,734                       | 2,228                               | <ol><li>Murshidabad</li></ol>   |
| 102               | . 7                                             | 1                                         | 1                           | 1                                        | ı                              | 95                          | 60                                  | 9. Nadia                        |
| 19,723            | 807                                             | I                                         | 1                           | ı                                        | 15,315                         | 419                         | 3,182                               | 8. 24-Parganas                  |
| 162               | 14                                              | -                                         | I                           | I                                        | 1                              | 12                          | 136                                 | 7. Howrah                       |
| 3,909             | 138                                             | 1                                         | !                           | ì                                        | ,883                           | 834                         | 1,114                               | 6. Hooghly                      |
| 48,298            | 294                                             | l                                         | 1                           | 1                                        | 34,543                         | 3,944                       | 9,517                               | 5. Midnapore                    |
| 27,581            | 6                                               | 1                                         | I                           | I                                        | I                              | 2,7002                      | 573                                 | 4. Purulia                      |
| 58,972            | 28                                              | I                                         | ı                           | 1                                        | 4,605                          | 53,504                      | 1,035                               | 3. Bankura                      |
| 89,602            | : 1                                             | 1                                         | l                           | i                                        | 73,924                         | 3,734                       | 12,344                              | 2. Birbhum                      |
| 1,00,923          | 145                                             | l                                         | 1                           | I                                        | 67,579                         | 11,318                      | 21,881                              | 1. Burdwan                      |
| Total<br>Purchase | Purchase<br>under<br>seizure and<br>requisition | F.C.I's direct purch From producers Levy. | F.C.<br>from open<br>Market | Levy free rice purchase from Rice Mills. | Rice Mill<br>levy<br>purchase. | Open<br>market<br>purchase. | Purchase through levy on producers. | Name of the Districts.          |
|                   |                                                 |                                           |                             |                                          |                                |                             |                                     |                                 |

STATEMENT NO. 3

| District              | \$       | nent of Ric | ce and Paddy (Figures MT. | under different H                   | t Heads fo             | r the Crop                | rise Procurement of Rice and Paddy under different Heads for the Crop year 1969-1970 (Figures MT. in terms of Rice) |                   |
|-----------------------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       | Purchase | Onen        | Bice Mills                | Levy free                           | F.C                    | F.C.I.'s direct purchase  | ırchase                                                                                                             |                   |
| Name of the Districts | ± 5      | Market      | levy<br>purchase          | Rice purchase<br>from Rice<br>Mills | From<br>open<br>Market | From<br>producers<br>Levy | Purchase under seizure and requisition                                                                              | Total<br>Purchase |
| Burdwan               | 23,113   | 21,278      | 42,996                    | 1,019                               | 78                     | 108                       | 40                                                                                                                  | 8.8632            |
| Birbhum               | 11,777   | 20,913      | 53,083                    | 2,096                               | 1,567                  | i                         | -                                                                                                                   | 7.0614            |
| Bankura               | က        | 30,362      | 2,997                     | 619                                 | 5,447                  | 1                         | 3                                                                                                                   | 3,9431            |
| urulia                | 117      | 9,860       | 74                        | 1                                   | 5,359                  | 21                        | 20                                                                                                                  | 1.5451            |
| Midnapore             | 16,321   | 18,235      | 36,175                    | 2,785                               | 1,463                  | 1,035                     | 6                                                                                                                   | 7,6023            |
| Hooghly               | 1,120    | 7,558       | 712                       | -                                   | 896                    | . 1                       | 152                                                                                                                 | 1,0510            |
| owrah                 | 243      | 87          |                           | l                                   | 1                      | 1                         | 182                                                                                                                 | 512               |
| -Parganas             | 2,269    | 5,535       | 10.604                    | 3,103                               | 5,200                  | 1                         | 354                                                                                                                 | 2,7065            |
| Nadia                 | 08       | 7           | 1                         | 1                                   | 88                     | -                         | 18                                                                                                                  | 193               |
| urshidabad            | 631      | 3.017       | 935                       | ı                                   | 1,157                  | 32                        | 57                                                                                                                  | 5,829             |
| alda                  | e        | 1,177       | 63                        | 1                                   | 484                    | -                         | 32                                                                                                                  | 1,759             |
| est-Dinajpur          | 5,601    | 21,907      | 10,731                    | 2,325                               | 1,394                  | 395                       | 2                                                                                                                   | 42,355            |
| och-Bihar             | 4,298    | 11,850      | 101                       | 1                                   | 1,529                  | 20                        | 1                                                                                                                   | 17,828            |
| Jalpaiguri            | 1,331    | 5,290       | 3,743                     | Wenter                              | 2,091                  | ı                         | ∞                                                                                                                   | 12,463            |
| Oarjeeling            | 409      | 510         | 1,474                     |                                     | 225                    | 1                         | 1                                                                                                                   | 2,618             |
| TOTAL :               | 67,316   | 1,38,764    | 1,63.638                  | 11,947                              | 27,050                 | 1,641                     | 877                                                                                                                 | 4,11,283          |
|                       |          |             |                           |                                     |                        |                           |                                                                                                                     |                   |

# STATEMENT NO. 4

# District wise Procurement of Rice and Paddy under different Heads for the Crop year 1970-1971 (Figures in MT. in terms of Rice).

|          | ASSEMBLT TROCEEDINGS                                                                                                                                                                           |                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TOTAL:   | 1. Burdwan 2. Birbhum 3. Bankura 4. Purulia 5. Midnapore 6. Hooghly 7. Howrah 8. 24-Parganas °. Nadia 10. Murshidabad 11. Malda 12. West-Dinajpur 13. Cooch-Behar 1- Jalpaiguri 15. Darjeeling | Name of the Districts.                       |
| 38,370   | 8,913<br>6,092<br>1<br>972<br>7,764<br>388<br>388<br>222<br>28<br>944<br>21<br>8,211<br>2,645<br>1,940                                                                                         | Purchase through levy on producers.          |
| 74,962   | 2,166<br>7,256<br>20,152<br>12,781<br>2,590<br>962<br>• 35<br>35<br>35<br>1,451<br>929<br>20,973<br>3,076<br>2,107<br>481                                                                      | Open<br>market<br>purchase.                  |
| 1,06,947 | 17,448<br>43,521<br>6,588<br>14,316<br>174<br>986<br>1,113<br>19,369<br>40<br>2,737<br>653                                                                                                     | Rice Mill<br>levy<br>purchase.               |
| 34,580   | 1,469<br>14,924<br>2,436<br>6,035<br>-<br>702<br>-<br>12,170<br>1,342<br>502                                                                                                                   | Levy free rice purchase from Rice Mills.     |
| 4,497    | 1,061<br>3,107<br>                                                                                                                                                                             | F.C.I. From Open Market.                     |
| 702      | 647<br>                                                                                                                                                                                        | F.C.I.'s. direct purch  From producers levy: |
| 789      | 27<br>8<br>1<br>1<br>34<br>232<br>251<br>163<br>251<br>14<br>14<br>14                                                                                                                          | Purchase under seizure and requisition.      |
| 2,65,847 | 30,023<br>72,854<br>29,832<br>16,863<br>30,749<br>1,756<br>204<br>2,196<br>4<br>2,196<br>4<br>3,549<br>964<br>61,088<br>5,772<br>8,126<br>1,827                                                | Total<br>Purchase.                           |

District wise Procurement of Rice and Paddy under different Heads for the Crop year 1971-1972 upto March 25th. STATEMENT NO. 5.

( Figures in MT. in terms of Rice )

| Mills | Rice Mills<br>648<br>9,044<br>1,879<br>4,394 | 13,:06<br>36,833<br>6,103<br>6,103<br>6,103<br>126<br>126   |                                                   |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| •     | <u>0,1,</u> 4,                               | 13,:06<br>36,833<br>6,103<br>6,103<br>7,:45<br>7,:45<br>126 | 13, 06<br>36,833<br>6,103<br>635<br>7, 145<br>126 |
|       | 9.0<br>8,1<br>6,4                            | 36,833<br>6,103<br>635<br>7,145<br>126                      | 3 <b>6</b> ,833<br>6,103<br>6,35<br>7,145<br>126  |
|       | 8,1<br>8,4                                   | 6,103<br>635<br>7,145<br>126<br>                            | 6,103<br>635<br>7,145<br>126                      |
|       | 4,                                           | 635<br>7,:45<br>126<br>45‡                                  | 635<br>7,:45<br>126                               |
|       | 4,                                           | 7,045<br>126<br>                                            | 126                                               |
|       |                                              |                                                             |                                                   |
|       |                                              | 48 451                                                      | 18                                                |
|       |                                              | 48 451                                                      | 18 451                                            |
|       |                                              |                                                             | +0+                                               |
|       |                                              | 1                                                           | 1                                                 |
|       |                                              | 37 158                                                      | 37 158                                            |
|       |                                              |                                                             |                                                   |
| 4     | 5,433                                        | 9,754                                                       |                                                   |
|       |                                              | 12                                                          | 12                                                |
| ×.    |                                              | 2,748                                                       | 2,748                                             |
| 12    |                                              | 413                                                         |                                                   |
| m     | 22,360                                       | 77,687                                                      |                                                   |

# Calling attention to matters of urgent public importance.

Mr. Speaker: I have received 10 Notices of Calling Attention on the following subjects, namely:

- Danger of the 4th Battery of Durgapur Coke Oven Project being damaged due to delay in commissioning and shortage of Coke in certain steel plants, from Shri Ananda Gopal Mukherjee.
- 2. Gherao of Commissioner and Chairman of Khardah Municipality on 4.4,72, from Shrimati I la Mitra.
- 3. Sufferings of blacksmiths and weavers in Taldangra constituency area, from Shri Phanibhusan Singhababu.
- Shifting of Kakdwip Powerloom from Diamond Harbour to Kakdwip, from Shri Basudeb Sautya.
- Closure of Shree Hanuman Cotton Mills in Howrah District, from Shri Rabindra Ghosh.
- 6. Dismantling of telegraph wires and apparatuses of the Howrah-Amta Light Railway Co. Ltd., from Shri Md. Safiullah.
- 7. Introduction of Test Relief work and construction of wooden bridge in Keshiary Police Station area, from Shri Budhan Chandra Tudu.
- 8. Dispute affairs of the Howrah and Bally Municipalities and other District Boards, from Shri Bhabani Sankar Mukherjee.
- 9. Situation arising out of the inhuman treatment of the owners of New Khuik Colliery upon the workers, from Shri Sukumar Bandyopadhyay.
- 10 Crisis in the Handloom Weaving industries of Santipore P. S. in Nadia district, from Shri Asamanja De.

I have selected the notice of Shrimati Ila Mitra on the subject of Gherao of Commissioner and Chairman of Khardah Municipality on the 4th April, 1972. The Hon'ble Minister may please make a statement on the subject today, if possible, or give a date for the same.

Dr. Md. Fazle Haque: Statement will be made on Monday next.

### MENTION CASES

শ্রীলরেশ চাকী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি গণতান্ত্রিক মোচার নেতৃত্বে এই কংগ্রেস সরকারের আমলের প্রথম রাজনৈতিক হত্যা সম্পর্কে। এবং এখানে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে সি পি এম কমীরা। আমাদের এলাকায় একজন কংগ্রেস কমী নাম ভূপতি কুমান্ত্র দাস, রানাঘাট কেল্রের বঙ্কিম নগরে, ৩ তারিথে। ৩রা এপ্রিল রাত্রে সি পি এম কমীরা ঐ গ্রামের সি পি এম নেতা সত্য চক্রবর্তীর বাড়ীতে জড় হয় এবং সেটা সমস্ত গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ দিন রাত্রে আহুমানিক ৮টার সময় তাকে ভূলে নিয়ে যার রান্ডা থেকে, যথন সে টিউশনি করে ফিরছিল। বাচ্চা ছেলে ভূপতি, এইবার স্কুল ফাইনাল দেবে স্থানীয় হাই স্কুল থেকে। সি পি এম গুণ্ডারা তাকে রান্ডা থেকে ভূলে নিয়ে যায় এবং তাকে আর পাওয়। যায় না। পরের দিন ৪ তারিথ, ৪ঠা এপ্রিল আহুমানিক বেলা

১০টার সময় ঐ গ্রামের সংলগ্ন এক ধান ক্ষেত্রের মধ্যে তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং তথন ভূপতির বাবা-মা, আন্মীয়-স্বন্ধন সকলে জানতে পারেন যে ভূপতি মাডার হয়ে গিয়েছে। এইটা সত্যিই ভাবা যায় না যে, এই আমলে একজন কংগ্রেস কমী সি. পি. এম-এর হাতে মাডার হয়ে গেল। এর পর ঐ দিন পিন এমন কমীরা ৩ তারিখ রাত্রিবেলা ভেগে পডেছিল। কারণ ৪ তারিখ সকাল বেলা থেকে সেই সি. পি. এম কমী এবং নেতাকে আর কেট দেখতে পায় নি. সেই বাতে তারা গ্রাম ছেডে চলে গিয়েছে। স্থার, আমরা নিশ্মরই জানি ঐ সি. পি. এম ক্রমীরাই ভূপতিকে হত্যা করেছে এবং আমাদের হাতে এই সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। এর আগে তারা ভূপতিকে থেটেন করেছিল যে তাকে ইলেকশনেব পর খুন করা হবে। এর আগে আমি এই হাউসে একটা কলিং এ্যাটেনশন তলেছিল। আৰু আমি মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়ের মাধামে এই হাউদে উল্লেখ কবছি যে, আমাদের রানাঘাট এলাকায় ৬ হাজার পাকিস্থানী বলেট পাওয়া গিয়েছিল যা পুলিনে উদ্ধার করেছিল। অংশাদের নিদিই অভিযোগ আছে যে, সি. পি. এম ৬ হাভার পাকিস্থানী বলেট বাংলাদেশ থেকে চোৱা পথে এনেছিল, এবং সেটা কলকাতায় আনাব নিদেশ ছিল পশ্চিমবাংলায় একটা সশস্ত্র বিপ্রব ঘটাবার জনা। এবং এই গণতান্ত্রিকমোচাকে অগাৎ কংগ্রেস সরকারকে বিপদগ্রস্থ করবার জন্ম। আমি তাই মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্যের মাধ্যমে উল্লেখ কর্ছি। যে আজকে বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে প্রতিটি রাজ্যে যে ঝড উঠবার আশক্ষা দেখা দিয়েছে সেই ব্যাডের আশিল্পা সম্পর্কে আমরা যদি সতক নাহই তাহলে সেই ব্যাডে পশিচমবাংলার সব দল বিধবত হয়ে যাবে।

[ 2-20-2-30 pm. |

**শ্রীস্তর্ত মুখার্জী (২**) ° মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমি আপ্রনার মার্ফং একটা অত্যক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাপ'ৰ সকলের দৃষ্টি আক্ষণ কর্মছ। সেটা ২চ্ছে যে, আমরা যথন সার। ভারতবর্ষ জড়ে এই শ্লোগান দিচ্ছি যে আমরা গরিবী হটাব, মারা দেশ থেকে দারিদ্রকে বিতাহিত করবো, তথন ন্ত্র করে এই কলকাতায় আফুমানিক ৫০-৬০ হাজার মাফুয় নূত্র করে কেরার ২তে চলেছে. ত বা হচ্ছে ঠেলাগাতীর মজুর। কলকাতাব বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সকাল ৮টা থেকে বাজি ১২টা পর্যত এই ঠেলাগাটো চালান নিষিদ্ধ রয়েছে, অব্ধা এই আইন ১৯৬৫ সালের। কিন্তু বর্তমানে পুলিনা আমলাদের এই গরীব মাতুষগুলির উপর নানারকম নিপীতন এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁডিয়েছে যে ত। দের কুজিরোজগার বন্ধ হযে বাচ্ছে, তারা বেকার হযে যাচ্ছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়. তাই আমি আপনার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রিমহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মছি যে এই ঠেলাগাড়ী তুলে ্দ্রবার কারণ হচ্ছে, আজকে গুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া। আমি জানি, এই ঠেলাগাড়ী বন্ধ করে নিশ্চয়ই ছর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই প:বে না। কারণ ঠেলাগাভীর পরিবর্তে ধনী এবং বিলাসী মান্তবের জ্বত যাতায়াতের জ্বল যানবাহন, নতন নতন গাড়ী বেরোছে। এই গাড়ী চলাচল করছে, গাড়ী চলেছেনা এমন কিছু নয, তাদের গাড়ী চলেছে। কাজেই আমি আপনার মারফং মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে এদের বাঁচাবার জন্য, এদের রুজি-রোজগারের পথের জন্ম দয়। করে এই ট্রাফিক রেগুলেশান এটের যেট। আছে, সেটাকে শিথিল করে অর্দ্ধলক্ষ মান্তধের ক্রজিরো**জগারের বাব**স্থা করে দিন, এদের যাতে নৃতন করে বেকার না হতে হয় এই আবেদন আমি আপনার মারফৎ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে রাখছি।

শ্রীনিরঞ্জন ডিভিদার: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রিয় পরিবহণ সংস্থার কর্মচারীদের যে সার্ভিস রুলস এয়াও রেগুলেশানের ১৯(১) এই ধারায় বলা ছিলে। যে টেট কর্মচারীদের বা সরকারী কর্মচারীদের যে সমস্ত স্থযোগস্থবিধা দেওয়া হবে, পরিবহণ কর্মচারীদের তাই দেওয়া হবে। ১৯৭০ সালে ট্রেট গভর্গনেন্ট এমগ্রয়ীদের যে বেতন হার, যেটা সংশোধিত হল

সেই অমুযায়ী এই কর্মচারীরা কোন স্নবোগস্থবিধা পায় না। ইদানিংকালে অক্টোবর মাসে সরকারী কর্মচারীদের যথন মাগগীভাতা বাড়লো তথন এই মাগগীভাতার কোন স্বযোগস্থবিধা এদের দেওয়া হয়নি। আমি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি। বর্তমানে সরকারকে একটা দেশে মডেল এমপ্রয়ী হওয়া উচিত এবং সরকারই যদি বিভিন্ন রায়গুলিকে ইমপ্রিমেন্ট না করে তাহলে যে সমন্ত প্রাইভেট সেক্টর ইগ্রাপ্তিলি রয়েছে তারা উৎসাহ পায় বিভিন্ন রায়গুলিকে কার্যকরী না করার জন্ম। তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্যের কাছে অন্তরোধ করবে। যে অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রিয় পরিবহণ কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধিত করে সেই হারে তাদের বেতন দেবার জন্ম এবং বর্ধিত মাগগীভাতা দেবার জন্ম।

শীক্ষার্থনী রায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি অতাস্ত জরুরী অবস্থার কথা এথানে উল্লেখ করছি। সেটা হচ্ছে পরিবহন বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্বের ব্যাপার এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্প বিভাগের মন্ত্রীও আছেন। এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা হবার পর থেকে অনেকগুলি ট্রেন বাতিল হয়ে যায় এবং তার ফলে বাসের উপর আমাদের খুব চাপ বুদ্ধি হয়। অথচ বাস মালিকরা এই বাসগুলি চালু করতে পারছে না টাযার-টিউবের অভাবে এবং তার সংগে অকাক্ত স্পেয়ার পাটস পাওয়া যাচ্ছে না, এই একটা সমস্ত্রা দেখা দিয়েছে। এওলি বাজারে অতাস্থ বেশী দামে বিক্রী হচ্ছে। কারণ এই টায়ার-টিউবেব কাবথানাগুলি বর্তমানে বন্ধ আছে গগুগোলের জন্ম এবং সেইজন্ম আমি শিল্প বিভাগের যিনি মন্ত্রী আছেন তাঁকে অনুরোধ করছি এই বন্ধ কারথানাগুলি আবার চালু করে বাস মালিকরা যাতে কায়া মূলো টাযার-টিউব পায় তাব ব্যবস্থা করন।

**এপিন্ধজ ক্মার ব্যানার্জী**: মাননীয় অব্যক্ষ মহাশ্য, আপনার মাধ্যমে আমাদের স্মাজের একটি অবহেলিত দিকের প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আক্ষণ করছি। আপনাবা সকলেই জানেন যাদবপুরে কে এদ রায় টি বি ১সপিটাল নামে টি বি বোগাদের দেবার জন্য একটি তথাকথিত নামকরা প্রতিষ্ঠান আছে। আমি ছ'একদিন আগে সেখানে গ্রিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে শুনলাম গত ৪ দিন ধরে রোগারা কোন পথা পাচ্ছে না। যে কটাুইর এই খাত্ত সরবরাহ করতেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার পাওনা বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দেওযায় তিনি আর খাল স্ববরাহ কর্বেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। ৩৭ তাই নয় হস্পিটালটির কোন ষ্টাকচার কম্পাইও ওয়াল নেই। তার ফলে পুলিশ তাড়া করলে বা বিপদে পদলে ঐ অঞ্চলের ছক্ষতক।রীবা সেই হাসপাতালের ভিতর গিয়ে রোগাদের বেড থেকে নামিয়ে দিয়ে তাদেরই জামা কাপড পরে বোগা সেজে বেডের উপর শুয়ে থাকে। এইভাবে তারা পুলিশের হাত থেকে বাচবার চেঠা করছে। এইভাবে প্রাশ্বই রোগীদের মেনেব উপব ওয়ে রাখা হচ্ছে। এর ফলে ৩০ জন রোগীর অবস্থা আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে আরো থারাপের দিকে চলে যাচেছ। দেইজন্য সংশ্লিপ্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্যকে আমি অন্তরোধ করছি যে এ বিষয়ে একটা বিচার বিভাগীয় তদম্ভেব ব্যবস্থা করা হোক এবং এটা না করে যদি ঐ রোগাক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু রোগাদের বাঁচাবার বাবজা না করেন তাহলে তাদের মৃত্য ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ আছে বলে আমি মনে করি না। সেইজন্য আমি অম্বরোধ করছি অবিলম্বে এই বিভাগের মন্তিমহাশ্য ঐ ছাসপাতালটি পরিদর্শন করুন। সেধানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে ওথানকার রোগীদের কফ, থথ নালা দিয়ে বেরিয়ে জনসাধারণের বাড়ী-ঘরের পাশ দিয়ে এসে নর্দমায় গিয়ে পড়তে এবং তার ফলে সমগ্র অঞ্চলটি দূষিত হয়ে উঠেছে এবং আমার আশঙ্কা হন্ছে আগামী-দিনে হয়ত ঐ অঞ্চলটিতে ব্যাপক ভাবে এই ক্ষয় রোগের প্রাত্তবি দেখা দেবে। তাই আপনার

মাধ্যমে মন্ত্রিসভার কাছে আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, ঐ অঞ্চলটিকে কলুষমুক্ত করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করন।

শাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও আমাদের হাউসের সমস্ত মাননীয় সভাদের একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বালিগঞ্জ গভর্গমেন্ট স্কুলের যে বাসটি ছোট ছেলেদের নিয়ে আসতো গত ১লা এপ্রিল থেকে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ড্রাইভার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে দিল পেট্রোলের দোকানে দাম বাকি আছে তাই বাস বন্ধ। স্কুলে নোটিশ হল সরকারী অন্তুদান না পাওয়ায় সরকারী বাস বন্ধ। বালিগঞ্জ গভর্গমেন্ট স্কুল অক্সান্ত স্কুলের মত অফ্সদান পায়। কিন্ধ ছোট ছেলেদের ক্যারি করার বাসটি কি কারণে বন্ধ হয়ে গেল সেজন্ত আমি শিক্ষামন্ত্রীকে অফ্ররোধ করবো যে আপনি একটি এনকোয়ারি করার বাবস্থা করুন, কেন না এর মধ্যে কোন স্থাবটেজের বাপার আছে কিনা সেটা জানা দরকার। অথচ সাকওয়াত সেমোরিয়্রাল স্কুলের বাস চলছে, অক্সান্ত গভর্গমেন্ট স্কুলের বাস চলছে, কিন্তু এই বালিগঞ্জ গভর্গমেন্ট স্কুলের বাসটি বন্ধ হয়ে গেছে, যা হওয়া উচিৎ নয়। কাজেই এর পিছনে কোন চক্রান্থ আছে কিনা সেটা দেখার জন্ত একটা এনকোয়ারি হওয়া প্রযোজন।

শ্রীমহঃ দেদার বকাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা কেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিই মন্ত্রিমণ্ডলী এবং হাউদের মাননীয় সদস্পর্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঐ অঞ্চলে একটি নৃত্রন সাব-রেজিপ্তারি অফিস পোলার চেপ্তা ১৯৬৭ সাল থেকে হচ্ছে এবং তারজন্ম জায়গাও দেখা হয়েছিল, গৃহও ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু ওখান থেকে বহুর লালবাগে লোকদেব আসতে হয় রেজিপ্তি বাপারে এবং লালবাগ রেজিপ্তি অফিসে যে সম্প্রদাল হয় তার বেশার ভাগই ভগবানগোলা থানার এবং এই হুগবানগোলা থানাটির কয়েকটি অঞ্চল জামাদেরই মিত্র-রাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে অবস্থিত। কাজেই ঐ অঞ্চলে যাতে একটি সাব-রেজিপ্তারি অফিস খোলার বাবস্থা করা হয় তার জন্ত আমি আপনার মাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

# [2-30-2-40 p.m.]

শীমহন্দাদ সকিউল্লাঃ মাননীয় স্পাননীয় স্পাননীয় মহাশয়, একটি বিষয়ের প্রতি আপনার মাধামে হাউদের এবং নাননীয় মৃথামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থার, প্রায় এক দেড় বছর হল মাটিন লাইট রেলওয়েটি বন্ধ হয়ে আছে। এই লাইনটি আবার চালাবার জক্ষ্য সরকার থেকে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বা সরকারী প্রচেষ্টা চলেছে। এই অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি গত ১লা এপ্রিল থেকে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ থেকে যে টেলিগ্রাফের তার এবং টেলিগ্রাফপাই এগুলি সমস্ত ডিসমানটেল করবার জন্ম। এমতাঅবস্থায় যদি সরকারী হস্তক্ষেপ না করা যায় তাহলে জনসাধারণের মধ্যে বিল্লান্তিকর ধারণার ক্ষেষ্টি হচ্ছে যে লাইনটি বোধ হয় পাকাপাকিভাবে উঠে যাবে। সেইজন্ম স্থার, আপনার মাধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্তিমহাশয়কে বলছি যে এ বিষয়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

**শ্রীআবন্তল বারি বিশাসঃ** মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি স্থানেন যে গোটা পশ্চিমবাংলায় গ্রামবাংলা বলে যে অংশটা আছে সেথানে এমন অনেক হাসপাতাল আছে যেথানে ডাক্রার থাকে না। তাছাড়া এমন হাসপাতালও বিরল নয় যেথানে রোগীদের বসবার জায়গা নেই, বেডকভার নেই, থাট নেই এমন কি কাপড় কাচার জন্ম ধোপা পর্যন্ত নেই। তাছাড়া স্থার, মুশ্দাবাদ জেলায় একটি হাসপাতাল যেটা সালারে রয়েছে তার বাড়ীহয়ে পড়ে আছে কিছ

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট থেকে হল্ডান্তর করেনি বলে আজ পর্যান্ত সে হাসপাতাল খোলা হচ্ছে না। জলঙ্গী থানার পাকুরডিয়া হাসপাতালে ডাক্তার নেই বলে সেথানে উষধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। সাধিক্ষেত্রে হাসপাতালে ২০-৩-৭২ থেকে ২৮-৩-৭২ পর্যান্ত ডাক্তার ছুটি নিলেন এবং সেই ছুটি এক্সটেনসান করে ৩১-৩-৭২ পর্যান্ত করলেন এর মধ্যে বিনা চিকিৎসায় ঐ হাসপাতালের ভঠি রোগাঁদের মধ্যে ছুওন মারা গিয়েছে বলে আমার কাছে পিছিটিভ ইনফরমেশান আছে এবং আরো ক্ষেকজন মারা গিয়েছেন বলে থবর আছে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতি আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে যেখানে ডাক্তারদের সপত্নে শুনি— স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মিস্ত্রমহাশয় বলেন শহর ছেড়ে গ্রামে যাছে না, গ্রামের ছেলেদের ডাক্তাব করার জন্ত এবার থেকে শতকরা ৯০ জন গ্রামের ছেলেকে স্থযোগ দেওয়া হোক। আর ঐ সাধিক্ষেতের হাসপাতাল সম্বন্ধে বলব যে সেথানে যে রোগা মারা গেল তা যদি বিনা চিকিৎসায় মরে থাকে—কেন একজন ডাক্তার ছুটি পেল, সেই ডাক্তারের বিক্রমে এবং ডিপার্টমেন্টের বিক্রমে কেন আজ পর্যান্ত কার্যকরী বাবন্তা গ্রহণ করা হছে না আমি একথা জানতে চাচিছ।

শ্রীবাস্থাদের হাজরা: মাননায শ্লীকার মহাশ্য, এক ট বিষয়ের প্রতি অপনার মাধ্যমে বিভাগায় মাজ্রমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থার, আপনি জানেন, থানাকুল একটি বলা বিধ্বস্থ এলাকা এবং প্রতি বছরের বলায় দেখানকার মাধ্যমের চর্দশার অন্ধ থাকে না। প্রতি বছর আমরা দেখেছি দেখানে ছ-একটি হেলিকল্টার উঠছে এবং তা থেকে হাও বলা গম উপর থেকে ফালে দেওয়া হছে। দেখানকার চার্যাদের ছর্দশার অন্ধ নেই, তারা মরতে বগেছে। গত ৪ তারিখে প্রাক্তন ম্থামন্ত্রী শ্রাকেয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দেন দেখানকার মান্ত্র্যের ছত্ত্ব-ছর্দশার কথা স্বীকার করেছেন এবং গত ২০ বছরে দেখানকার মান্ত্র্যদের জলায় কিছুই করা হয় নি দেউ ক্রেই হয়ে ধরা পড়েছে। এমতাবস্থায় চার্যারা বাঁচার জল্প বোরো বাধ দিয়ে প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে বোরো চাষ কবার চেয়া করেছিল এবং বোরো ধানও হয়েছে। কিন্তু ডি. ভি. সিজ্বাধিক জল ছাড়াব দর্কণ দেই বোরো বাধ ভঙ্গে গিয়েছে। আমি ইতিমধাই মাননায় কৃষি মাজ্রমহাশ্যের সঙ্গে দেখা করে যাতে তাড়াতাডি বোরো বাধ হয় তার ছল্প বলেছি কিন্তু তাঙাতাডি নাহলে প্রায় ৩০ হাজার একর জমির বোরো ধান নই হয়ে যাবে। দেইজল প্রার, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগায় মাজ্রমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি।

শীচণ্ডীপদ মিত্র: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার অবগতির জল এবং আপনার মাধ্যমে সংশ্লিপ্ত মিত্রিমহাশ্যের অবগতির জল একটি বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ এবং সদ্দে সঙ্গে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলছি। গত মার্চ মার্চের ১৮ তারিথে এদিনীপুরের ময়না প্রাম থেকে একটি রোগী লাশনাল হাসপাতালের সাজিক্যাল ডিপাটমেণ্টে ভতি হয় এবং স্থানে তার অপারেশন করা হয়। সেই অপারেশন করেন ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য—তিনি এখন অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য্য ইউনাটেড ফ্রণ্টের কল্যাণে। সেই ভদ্রলোক অপারেশন করেন এবং সেটা রেকটমের ক্যানসার অপারেশন। কিছু তারপরে টিটেনাসের ভয় দেখিয়ে সেই রোগাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই রোগা প্রায় ৫০৭ বার সেই স্থান থেকে হাসপাতালে এসেছে এবং অত্যন্ত নির্ম্যতাবে ঐ ডাক্তার তাকে প্রত্যাখান করেছেন। স্থার, সে অত্যন্ত গরীব, ছন্ত । তার নাম অপণা বাক্তই, বয়স ২৯ বছর। গত তিন তারিথে শেষবারের মত ঐ রোগা যথন আসে তথন তার সঙ্গে বজুমোহন পাণ্ডে নামে স্থানীয় একজন ডাক্তার বান। তিনি গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বিনয়বাবুকে বলেন যে রোগার অবহা অত্যন্ত মুমুর্, একে একটু ভর্তি করে নিন এবং নিয়ে যা করবার কক্ষন। একে ভর্তি করে নিন। রোগীটির মুমুর্ অবস্থা, তার পেটে

নল দিয়ে পায়পানা বেকছে, পায়থানা করবার কোন অবস্থা নেই। ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য আর এদ এর কাছে রেকমেণ্ডিং এটিমিশান এই কথা লিথে সই করে পাঠিয়ে দেন। কিছু ছংথের বিষয় তাকে সেথানে ভতি করা হল না। কারণ, সিনিয়ার হাউদ সাজেন লেডি ডক্টর শিপ্রা আর এদ কে বললেন যে ব্রজ্বাবু যে লোক পাঠিয়েছেন তাকে ভতি করা হবে না, কারণ বিনয়বারর চেম্বার থেকে আর একটি রোগাঁ এদে গেছে, তাকে ৬৪৯ নং বেছে ভতি করা হোক। ফলে সেই মুন্র্যুর্ব বেগাঁটি ভতি হতে না পেবে এখন গাছ তলায় পড়ে আছে। ইউনাইটেড ফণ্টের আমলে দি পি এম দলীয় স্বার্গে ঐ বিনয় ভট্টাচার্য্যকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেছিল। কাশনাল হাসপাতালে ট্রাইক চলার কারণ হল এই ভদলোকের নামে অনেক অভিযোগ ছিল। গতবার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ নম্বর ঐ আব এস কে ট্রান্সকার করে যান কিছু ডিপার্টমেণ্টের অদুভা হাত তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই রোগাঁটি এখন মুন্র্যু অবস্থায় এক রকম গাছ তলায় পড়ে আছে, হয়ত সেই রোগাটিকে এটাসেবলীতে নিয়ে আসতে পারে। মাননীয় স্বাভামন্ত্রী মহাশ্যের কাছে আমার বক্তরত্ত প্রধানের ইফি যদি এখনও কাশনাল হাসপাতালে বদে থাকে আর মুম্র্যুরোগা যদি হাসপাতালে ভতি হতে না পারে, তাহলে আমরা যে প্রতিশ্বতি দিয়ে এসেছে সেই প্রতিশ্বতি পালন করতে পারব না।

Seventh and Eighth Annual Reports on the Working and Affairs of the West Bengal Small Industries Ltd., for the years ending 31st March. 1968 and 1969.

Dr. Zainal Abedin: Sir. according to provision of Section 619-A of the Indian Company's Act, 1956, I beg to lay on the table of the House the Annual Reports of the years ended on 31st March, 1968 and 31st March, 1969 in respect of the West Bengal Small Industries Corporation Ltd., a Government of West Bengal Company for the information of the Honourable Members of the House.

# The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Sir, I beg to introduce the Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of the Bill).

Sir, I beg to move that the Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972 be taken into consideration. মাননীয় মধাক মহাশ্য, এই বিলটা যেটা কেন্দ্রীয় আইন সংসদ পাশ করেছিলেন মেন্টেক্সান্দ অব টোরনাল সিকিউরিটি এটাক্ট সেটা আমরা পশ্চিমবন্ধ থেকে কতকগুলি ধারায় সংশোধন মানতে চাই। এই যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আমরা পাছিছ, আমাদের সংবিধানের সেভেছ সিডিউল চনকারেন্ট লিট্রের ৩ তে একটা আইটেম আছে, সেথানে বলা আছে preventive Detention or reasons connected with the security of the State Maintenance of public order.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, persons subjected to such detention, এর ভেতরে দেখতে পাদি যে আমাদের পশ্চিমবদের বা যে কোন প্রদেশের বিধানসভার অধিকার আছে প্রিভেণ্টিং ডিটেনশান সম্বন্ধ আইন করার relating to maintenance of public order.

# [ 2-40-2-50 pm.]

এই আইনে অবশ্য কারেণ্ট লির্ছে আছে আমরা সংশোধন করতে পারি কিন্তু সংশোধনের পর রাজ্যপালের অন্নুমোদন দরকার, এবং রাজ্যপালের অন্নুমাদনের পর এই আইন চাল হবে। পশ্চিমবাংলাতে তাই আমরা এই আইন প্রথমে পাশ করব। এই বিধান মাননীয় সদস্যগণ যদি পাশ করেন তবে আমরা তা রাজ্যপালের কাছে অহুমোদনের জন্ম পাঠাবো। আমরা কেন এই সংশোধনী প্রথার আন্তি ? একটা আইন আছে মনটেনেন্স অফ পাবলিক অভার-এব জন্ম আমরা মনে করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের শঙ্খলা বাাহত হওয়ার যে সমস্ত প্রধান কারণ বর্তমান কৃষি ও শিল্পে অস্বাভাবিক সম্পর্ক তার মধ্যে অনাতম। সামাজিক নাায় বিচারের উদ্দেশ্যে এই আইনের মর্গাদা অস্বীকার করা হয়েছে ও তার ফলে শিল্পেও ক্ষিতে উভয়ক্ষেত্রে শৃষ্থলা বজায় রাথা আজ কঠুদাধা হয়ে পড়েছে। আমরা এটা উদ্দেশ্য এবং হেতুর বিবরণে প্রতিষ্কার ঘোষণা করেছি। আমরা দেখতে পাঞ্চি যে পাবলিক অড্যার মেণ্টেন করতে গেলে স্বপ্রথম দ্রকার শিল্প এবং কৃষির ক্ষেত্রে যে আইন প্রথমন করা হয়েছে তা আমিকদের স্বার্থে ও ক্রমকের স্বার্থে সেই আইন রক্ষা করা। যদি দেখা যায় যে এই আইন অফুসারে কাজ কেউ করছে না বা তার জনা আইন শুভালা বাহিত হচ্ছে পাবলিক অড্রার মেণ্টেও হচ্ছে নাতবে তারজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এই আইনে যাতে পাবলিক অড্রার ডিসরাপসান না ২তে পারে তারজন্য চেষ্ট্রা করতে পারি। অধাক্ষ মহোদ্য আপুনি জানেন শিল্পফেতে কতকগুলি আইন আছে সেগুলি অতায় পুরুত্বপূর্ণ আইন, যেমন এমপ্লব্রিজ ষ্টেট ইনসিওরেন্স এট্রে ১৯৪৮। দ্বিতীয় হল তার আগুরে যে রেণ্ডলেসান্স পাশ কবা হয়েছিল। তৃতীয় হচ্ছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেণ্ট ফাব্দ গোক্ট ১৯৫২। আর চতুর্যতঃ তার আগুরারে যে স্ক্রীম পাশ করা হয়েছিল ১৯৫২ সালে এইসমস্ত আইনে আমরা শ্রমিকদের অনেক বেনিফিটস দিচিচ যেমন Benefits in each during sickness and maternity ও মেডিকেল কেয়ার ট ইনসিওরড পারসন্দ এও দেয়ার ফ্যামিলিস তাছাড়া এমপ্রয়িত্ব প্রভিডেণ্ট ফাগু এট্র আছে ও তার যে স্থাম আছে যার ছারা provisions have been made for old age and untimely death of workers এই চুটা আইনেই একটা শ্বীম আছে তাতে শ্রমিকদের ক্টিবিউশান করতে হয় ও তার সঙ্গে মালিকদের ক্টিবিউশান করতে হয়। কিন্তু ছ:খের বিষয় আমরা দেখতে পাচ্চি যে অনেক মালিকপক্ষ তাদের যে ক্টিবিউশান রাখা দরকাব-আইনগত দিক দিয়ে ক্টিবিউশান করা इएक ना। यिन ७ आहेरनत कि के कि भारत आहि यात करन मानिएक तिकरिक मामना कता मरन কিছ তা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কাজ হচ্ছে না। তারজন্ম এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যাতে পাবলিক অর্ডার মেন্টেও হয়। এবং ই. এম. আই. এটাক্ট ও এমপ্রয়িজ ক্লেট ইনসিওরেন্দ এগাক্টে টাকা দেয়না ফলে শিল্পেম্মশান্তি দেখা যায় এবং পাবলিক অর্ডার মেনটেও করা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কতকগুলি পরিসংখ্যান আমি দিচ্ছি। ৩০শে জন, ১৯৭১ সাল পর্বন্ত ১হাজার ৮শত ৪৪জন মালিকপক্ষ তারাই এ এস আই এাক্ট-এর টাকা দেয়নি এবং সেই বাকী টাকার পরিমাণ হল ২কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এবং ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত দেখা যাচ্ছে ২হাজার ৩৬৯ মালিক টাকা দেন নি, তারফলে টাকা পাওনা হয়েছে ৩কোটি ২১লক টাকা। এই টাকা না দেবার ফলে শ্রমিকদের অম্ববিধা হচ্ছে। তাদের যে সমস্ত আইনের স্থবিধা দেওয়া

হয়েছিল সেগুলি তারা ভোগ করতে পারছে না। অর্থাৎ Sickness benefit, injury benefit maternity benefit, ইত্যাদি সে সমস্ত benefit এর স্থযোগ তারা পাচ্ছে না। এর ফলে মালিক পক্ষকে যেগুলি দেবার কথা ছিল সেগুলি না দেওয়ায় বর্তমানে অশান্তি দেখা যাচেত। ঠিক বেরকমভাবে ১৯৫২ সালের Provident Fund Act এর বেলায় একই জিনিষ দেখা যাচেছে। ১৯৭১ সালের ৩০শে September পর্যন্ত ১হাজার ৪১৬টি মালিক তাঁদের contribution দেন নি। এব ফলে ২কোটি ৭০লক্ষ টাকা জমা পড়েনি। আইন অন্তথায়ী এটা জমা পড়া উচিৎ ছিল Trustfund হিদাবে থাকা উচিং ছিল। ১৯৭১ সালের ৩১শে December পর্যন্ত ২হাজার ১২০টি মালিক Provident Fund dues দেন নি এবং এর ফলে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পড়ে আছে যার কোন ব্যবস্তা করা যাচ্ছে না। এরজন্ত দরকার এমন ব্যবস্থা করা যার ফলে Puble order maintained হয়। গত ৫বছরে কি হয়েছে তা আমারা দেখেছি। পশ্চিমবাংলার শিল্প জগতে যে অশান্তি তার একটা কাবণ ছিল, ঐ টাকাগুলো মালিকপক্ষ দিত না এবং তাদের বিক্লন্ধে কোন ব্যবস্থা করা যেতনা। এই ব্যবস্থা না থাকার জন্ম শ্রমিকদের ভেতরে একটা অশান্তি থাকতো। তারজন্ম আমরা ক্ষমতা চাচ্চি, Publib order যাতে আমরা রাখতে পারি এবং Preventive measures, Preventive detention করতে পারি। Public order রাখার জন্ম এই ক্ষমতা আমরা চাচ্চি। দিতীয়তঃ জমি বন্টন ব্যাপাবে আমরা জানি বে-আইনী জমি চাবিদিকে আছে। Form 7-এ যেথানে দেবার কথা ছিল সেথানে মাত্র ১৭হাজার ৭৭২টা return form 7-এ পেয়েছি, কিন্তু সেথানে ৫০হাজার return আসার কথা ছিল। বভ বড় ৩৭হাজার রায়ত আছে সেখানে আমরা return পেয়েতি মাত্র ১৭হাজার ৭৭২। এ বিষয়ে একটা Court injunction ছিল। কিন্তু ১৯৭২ সালের ২৯শে মার্চ High Court এই injunction modify করে দিয়েছে এবং যার ফলে এই return এর সময় দিতে হবে। আমরা ১৯৭২ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত এই return দেবার সময় বাভিয়ে দিয়েছি এর ভেতরে সমস্ত return দিতে হবে। কিন্তু যদি দেখি বেনামী জমি রাখার চেষ্টা করছে এবং বত বত ্জাতদার সিলিং Law থাকা সত্ত্বেও এইসব আইনকে ফাঁকি দেবার চেঠা করছে যার ফলে গ্রামীন অর্থনীতি নই হচ্ছে এবং ক্লয়কদের মধ্যে অশান্তি হচ্ছে তথন তাকে রুথবার জন্ম আজকে ক্ষমতা চাচ্ছি, তাদের বিরুদ্ধে Misa Act যাতে চাল করতে পারি। এটা খব দরকার হয়েছে। থানে যারা public order disruption করার চেঠা করছে তাদের জন্তই ওই আইন। আগে যে আইন করা হযেছিল ভূমিহীন কুষকদের স্পবিধার জন্ম সেইসমন্ত আনইকে ফাঁকি দিয়ে অনেক শান্তম বেনাশীভাবে জমি রেখেছে। এই জমি সরকারের হাতে আনা ছিল এবং সরকার পাবার পর ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু এগুলো তারা রেখে দিয়েছে এবং তা উদ্ধার করতে পারা যায় নি। এরজন্য আমরা মনে করি একটা জরুরী ব্যবস্থা করা ারকার। Public order যথন disrupted হবে সেটা prevent করার জন্ত একটা preventive neasure দরকার। একটা preventive detention দরকার। এরজন্ম আমরা এই সংশোধনী এনেছি এবং Misa সংশোধন করতে চাচ্চি। যে কটা আইনের কথা বললাম সেই আইন গত্যায়ী মালিকরা ক'জ করে না বা জোতদাররা যে সমস্ত জমি বেনামী করার চেষ্টা করছেন তাদের বৈহৃদ্ধে যাতে আমরা শক্ত ব্যবস্থা নিতে পারি তারজন্ম আপনাদের কাছ থেকে এই অধিকার যামরা চাচ্চি।

# 2-50-3-20 p.m.]

কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রত্যেক সদস্যের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিঞ্জি যে এই মিতার আমলা অপব্যবহার করবোনা। আমরা অত্যন্ত কেল্পারফুলি, সচেতনভাবে এবং সমস্ত

দায়ীত্ব নিয়ে এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করবো। এই ক্ষমতা পেয়ে বেপরোয়াভাবে যাকেতাকে গ্রেপ্তার করবোনা। ক্ষমতাপেয়ে যদি কাউকে ধরতে হয় এই আইন হওয়ার পরে আমরা অত্যস্ত রেসপন্সেবলভাবে, অতার সচেত্নভাবে তদস্ত করে প্রেপ্তার করবো। প্রিভেনটিভ ডিটেন্সান একটা ভালো ব্যাপার নয়। গুনভানি যারা করছে, যারা চরি করছে, যারা রেলওয়ে ওয়াগন ভাঙ্ছে, যার। তার চরি করছে, যারা জোচ্চোর তাদের আমরা গ্রেপ্তার করছি। আমি মনে করি যদি কোন মালিক প্রভিডেও ফাণ্ডের টাকা না দেয় তো সে গুণ্ডা থেকে অন্ত শ্রেণীর নয়, একই শ্রেণীর। আমি মনে করি যে জমির মালিক জমি চরি করছে, ভমিহীন ক্রম্কদের ফাঁকি দিচ্ছে সে অষ্ঠাকোন শ্রেণীর। মিশাযে শ্রেণীর জন্ম করা হয়েছে এই সব মান্ত্রবা সেই শ্রেণীভক্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি মনে করি মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য বিধানসভার প্রত্যেক সদস্ত মনে করবেন যে সমস্ত মালিক শ্রমিকের টাকা কাঁকি দিয়ে বেচে থাকবে, যে সমস্ত মালিক ভমিহীম ক্ষককে ঠকিয়ে বেঁচে থাক্বে তার। একই শ্রেণীভক্ত এবং তাদেব বিরুদ্ধে একই বাবস্থা। নেওয়া উচিত। এবং **আমি আগেও বলেছি এই ক্ষমতা** ব্যৱহার করবো অত্যক্ত বেসপ্রসিবলভাবে। তাই একটা কণা গুন্ছি অনেক জায়গায় ভয় দেখানো হচ্ছে যে এখানে শিল্প বাগতে দেব ন।। আমবা এখানে শিল্প রাখতে চাই। আমরা এখানে পরিস্থাবভাবে বলছি ্য আমরা চাই যে এখানে প্রাইভেট সেক্টর থাকা দরকার, জযেণ্ট সেক্টার থাকার দরকার। আমর। শিল্পতিদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত কবতে চাই না। শিল্পতির। যাতে স্কৃতাবে থাকতে পারেন তার বাবতা আমরা চাইছি। আমরা পাবলিক অড্রার মেটেন করতে চাইছি, সিকিউরিটি মেটেন করতে চাই। আইন হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যারা জোচেটার। যাব। সংভাবে চলবেন তারা থাকবেন, তারা যদি আসতে চান আমরা আমন্ত্রন কর্ছি তাদেরকে, তারা আস্তুন, কোন অস্তুবিধা নেই। কিন্তু যারা বছরের পর বছব শ্রমিকদের বা ভূমিহীন ক্রমকদের ঠকিয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নয়ত যে সমাজব্যবন্তা আমরা করতে চাইছি, যে সামাজিক বিপ্লব করতে চাইছি, আমাদের নেত্রী শ্রীমতা ইন্দির। গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গা অন্তযায়ী সে বিপ্লব কোনদিন আনতে পার্বো না। আমরা বিপ্লব আনতে যাচ্ছি শান্তির পথে, গণতজ্ঞের পথে, সংবিধানকে পুড়িয়ে দিয়ে নয়, সংবিধানকে সংশোধন করে। সেই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্ত্তন আনতে চাইছি তা কোনদিন আনতে পারবো না, যদি না কঠোর বাবস্থা গ্রহণ করি। আজকে এই আইন এই কারণে আনতে হযেছে যাতে শান্তির পথে পশ্চিমবাংলার সমস্তার সমাধান করতে পারি। এই আইন যদি আজ না করতে পারি এবং মালিকরা কোটি কোটি টাকা চুরি করে, জমির মালিকরা লক লক্ষ টাকা ভূমিহীন রুষকদের ফাঁকি দেয় বে-আইনি ভাবে জমি আটকে রাথে তাহলে এথানে এমন একটা রক্তাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হবে যে মালিক থাকবে না এবং আরও অনেকেই থাকবে না। তারজন্ত দরকার এই আইন। যাতে শান্তির পথে চলতে পারি, পাবলিক অর্ডার মেণ্টেন করতে পারি এই কারণে এই বিলটা এনেছি। আশা করি মাননীয় সদস্তরা এই বিলটা সমর্থন করবেন। ( At this stage the House was adjourned for 20 minutes)

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে মিসা আইনের যে সংশোধন এসেছে সে সম্বন্ধে আমি একটা সংশোধনী প্রস্তাব পেয়েছি, তার উপর আপনি বিচার করে দেখবেন। আমি এথানে আমার পুরো বক্তব্য এথনই রাথছি মিসা আইনের যে সংশোধন এসেছে সেই সংশোধন প্রস্তাব আমি ভালভাবে বিচার করে দেখেছি। বিভিন্ন রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের যে সব রাজ্যে মিসা আইন প্রযোজ্য হচ্ছে সেখানে কোন আইনসভায় এইরকম সংশোধনী প্রস্তাব আসে নি। এই সংশোধনী প্রস্তাবে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, জমি চুরি করে অথচ রিটার্ন দেয় না অথবা প্রভিডেন্ট কাণ্ডে টাকা ভছরূপ করছে বা অন্ত ব্যাপারে শ্রমিকদের প্রসা মারছে,

আজকে এই আইনে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। এটা কিন্তু খুব সাধু প্রস্তাব এবং সমর্থনযোগ্য। অবশ্য আইন বলেই কোন আইনের মূল্য থাকে না। আইনটা যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয় তাহলে আইনের মূল্য হয়। যদি সাহসের সদ্দে, দৃঢ়তার সদ্দে এই আইনের প্রযোগ করা হয় তাহলে সমাজের দিক থেকে অনেক উপকার হবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিসা আইনের সম্বদ্ধে আমার আপত্তি আছে। কেন আপত্তি আছে সেটা আমি বলনে চাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে মিসা আইন প্রয়োগের বিরোধীতা আমি করিছি। মিসা আইন তৈরী করে গভর্গনেউ এখানে ক্ষমতা নিছেে। কে সেক্ষমতা প্রযোগ করবে? আইনে আছে নীচেব অফিসারদের সেই ক্ষমতা প্রযোগ করবার অধিকার সরকার দিছেে। সেই নীচেব অফিসাররা কে? হয়তো সই করতে পারেন ডিস্ট্রিট, এস. পি. পুলিস কমিশনার। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতরে হয়তো সেটা আসতে পারে, তারা হয়তো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একটা বোর্ড বা ট্রাইব্নালে তারা বিচার করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কিন্তু আসল ক্ষমতা তাদের হাতে নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানি আসল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এমন নিম্নস্থরের কর্মচারীদের হাতে যারা হামেশাই এই আইনের অপপ্রযোগ করে থাকেন।

# [3-20-3-30 p.m.]

আমি আপনার সামনে এবং আপনার মারফৎ সদস্যদের সামনে এবং গভর্ণমেণ্টের সামনে কয়েকটি উদাহরণ দেবো কিন্তু সেই কয়েকটি উদাহরণ সময় সংক্ষেপের জন্ম কয়েকটি মাত্র। অসংখ্য উদাহরণ আছে। এই আইনসভার সদস্থরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে **অনেক উদাহরণ** সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে এই আইনের চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এই আইন প্রয়োগ কবে কারা? থানার দারোগারা। থানার দারোগাদের মধ্যে ড'চার জন ভাল লোক নেই একথা আমি বলতে চাইনা কিন্তু ইংবাজ আমল থেকে আজ পণত দেখে আস্ছি যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঘ্রথোর, সব চেয়ে বেশী অত্যাচারী এবং কায়েমী স্বাথের দালাল যদি কেউ থাকে তাহলে ঐ থানাব দাবোগারা। হয় বছব:ব, মেডোবাব, ছোটবাব, না হয় বছবাৰকে বাদ দিয়ে মেজোবাৰ, সেজোবাৰ, ছোটবাৰ, ন। হয় মেজোবাৰকে বাদ দিয়ে বছবাৰ সেজোবার, ভোটবার। এই যে দাবোগা এরা আশেপাশের সম্প কার্যেমী স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। শুর কায়েনী স্থাথের সঙ্গেই যে জড়িয়ে থাকে তা নয়, অপরাধাদের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে। ডাকাতের দলের সঙ্গে, আগলার দলের সঙ্গে, ওয়াগন বেকার দলের সঙ্গে, এইরকম যে অপরাধী (महेत्रकम मल्वत माप अफ़िल थोरक। आति यात्र। वह वह मनाकारशात वावमायो, (य মুনাফাখোরী, যে খাদো ভেজাল মিশাচেছ, তাদের সধে জড়িত থাকে, বছ বছ জোতদার, মহাজন তাদের সঙ্গে জডিত থাকে, বছ বছ শিল্পতি তাদের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং আইন যারা ভঙ্গ করে তাদের সঙ্গে জড়িত পাকে এরা। এবং তাদের প্রভাবে হয় ঘুব পায, না হয় থাতিরে ওরা আইন প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেতে। বিশেষ করে আমাদের এই সমাজব্যবস্থায় যেথানে পুঁজিবাদ রয়েছে. জোতদারি প্রথা রয়েছে, মুনাফাবাজীর ব্যবস্থা রয়েছে, সমাজবাদ আমরা মূথে বলতে পারি কিন্তু সমাজবাদ আজও হয়নি, কবে হবে জানি না, তাহলে এই সমাজবাবস্থার মধ্যে প্রভাবশালী লোক তারাই। এক রকম প্রভাবশালী লোক আছে যাদের প্রদা আছে, আর এক রকমের লোক আছে যাদের গুণ্ডামী করবার ক্ষমতা আছে, বহু রক্ষের দল আছে, তাদের অন্ত্রসন্ত্র আছে मह्म मह्म याम्ब श्रमा बाह्य, এই लाकम्ब बाबा नात्रांशात्रा প্রভাবিত হয়। এবং এই মে মিদা আইনের ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গে নেওয়া হচ্ছে, এটা দর্বভারতীয় আইন, এটা আমর। নাও নিতে পারতাম। কিছু এই যে ক্ষমতা আমরা নিচ্ছি, নিয়ে আমরা কাদের হাতে দিচ্ছি, ওদের হাতে

দিচ্চি এবং ওরা সেই মিদা আইন প্রয়োগ করছে এবং অনেক নিরপরাধ লোককে মিথা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় রেখে দিচ্ছে বিনা বিচারে। তাই ৩৪ নয়, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যারাই আন্দোলন করে, লডাই করে তাদেরকে স্থাোগ পেলে তারা জেলখানায় বন্দী করে রাথে নানা অজ্হাতে, নানারকম চার্জে। উপরে যে স্কটিনি করবার ব্যবস্থা আছে তাতে কি লাভ হবে বলতে পারেন ? তলায় দাবোগা যে কেশটা সাজালো, গোয়েন্দারা যে মিথা একটা মার্ডার কেম, জালিয়াতি কেম, বা হেম-তেনর সঙ্গে যক্ত আছে বলে দিলো এবং বিচার **করবে কে** ? এমন কি যে জজরা বিচার করবেন সেথানে বলা আছে কোন উকিল দিতে পারবে না এবং সামান্ত কিছু গ্রাউণ্ড দেওয়া হবে তার বেশী কিছু দেওয়া হবে না। কি সাক্ষী, কি সাবুদ, কি প্রমাণ আমিতো জানিনা এবং এর উত্তর দেওয়ার স্কুযোগ নেই, জেরা করার স্কুযোগ নেই, কিছুই নেই. কোন অধিকার নেই। সেই দারোগাবাব একটা কেস সাজিয়ে দিলো, ডিষ্টের ম্যাজিটের **কি করবে।** তার কাছে এলে সে এস. পি. কে জিজ্ঞাসা কবলো, তার তলার অফিসার পার্মিয়েছে **শে সই করে দিলো।** হোম সেকেটারি কি করবে । তার কাছে সব এলো, তিনি কাগজ গুলি, ফাইলগুলি একট দেখলেন, সব দেখা অসম্ভব, শত শত হাজার হাজার আসছে, তিনি উপর উপর **একট দেখলেন। তারপর তদির,** আর একজন প্রভাবশালী লোক যদি তদির করতে পারে তাহলে দোষী লোক ছাড়া পেয়ে গেল কিন্তু যে যদি তদ্বিত করে ছাড়া পেয়ে গেল তাহলে উপরেব **শোকেরা তাকে ছাড়লেও** ছাড়তে পারে, নাও পারে।

# **্রীসিদার্থ শব্দর রায়:** যুক্তফণ্টের আমলেও তাই হতো।

**এবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়:** যুক্তফ্রণ্ট আমি জানিনা। বিচার—বিচার, অবিচার— অবিচার, ফ্রন্ট হোক, ডিমোক্র্যাটিক কংগ্রেস কোয়ালিশন তোক, কংগ্রেসকে আমরা সমর্থন করি এবং শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যার মুখ্যমন্ত্রী, যেই হোক। যে কোন **হউন, বিচার—বিচার, অ**বিচার—অবিচার। এই মেশিনারী যুক্ত**ক্র**ণ্টের আমলেও ছিল, কংগ্রেস আমলেও ছিল, বুটিশ আমলেও ছিল, কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন আমলেও ছিল, আপনার আমলেও আছে। এই মেশিনারী যে করাপ্ট এবং অপ্রেসিভ সে বিষয়ে জনসাধারণের মতামত যদি নেন, তাহলে তাদের শতকরা ৯০ জনই বলবে যে এই মেশিনারী করাপ্ট এবং অপ্রেসিভ। এটাই বাস্তব। কোন ক্ষেত্রে বা কোন জাযগায় রিয়েল স্কুটিনি হয়, আবার কোন জায়গায় হবার উপায় নাই। উপার মহলে যদি ফাইল নিয়ে লেখালিখি করেন, তাহলে হয়ত মুধ্যমন্ত্রী সেটা দয়া করে নোট করবেন। আর সেইসঙ্গে আমি এই সাজেশনও দেব যে আমি **এই মিসা আইনের বিরুদ্ধে।** আমার মত যদি গৃহীত নাও হয়, এ্যামেণ্ডমেণ্ট যদি গৃহীত হয়, আমার মতে এই আইনের প্রয়োগ বন্ধ করুন আর সেটাও যদি গৃহীত না হয়, তাহলে আমি এই সাজেশন দেব যে স্থায় বিচার যদি করতে চান তাহলে আপনাকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটভ পরিবর্তন কিছু **করতে হবে, এই সাজেশনই অ**শ্দি আপনার কাছে রাথব। কেন, আমি তুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার মেদিনীপুর জেলায় সি পি আই -এর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, তার অপরাধ যে তার জন্ম ক্ষেত মজুরের বাড়ীতে, নিজেও ক্ষেত মজুর, গুধু তাই নয় সে একজন আদিবাসী, নাম পুলিন সিং, ডেবড়া থানায় বাড়ী। তাকে ডেবড়া থানার দারোগা মিসা আইনে গ্রেপ্তার করল, কথন ? যথন ডেবরা থানার দারোগার কাছে সে নালিশ করতে এসেছিল এই মর্মে যে সেথানকার জোতদার ক্বকের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করছে, তথন তাকে এ্যারেষ্ট করল, মিসা আইনে

তাকে ঢুকিয়ে দিল। ওথানে অনেক বড বড জোতদার আছে। এই যে নকশাল ছেলেরা কিছু সময়ের জন্ম হলেও গবীব মাহাযেব বাপিক সমর্থন পেযেছিল তাব কাবণ হচ্চে এই আপেশন। আমি যক্তফ্রন্টকেও বাদ দিচ্ছিনা। এই যে জঘুল অত্যাচারের রাজত্ব জঙ্গলের রাজত্ব চলেছে আমাদের দেশে, তার কি কেউ থবর রাখে। আমাদের দেশের থবরের কাগজ কি করে? আমি বললাম, চাব লাইন বেরুল, আপনি বললেন,তো আট লাইন বেরুল, কি কোন বডলোকেব বাডীতে বিয়ে হলে আনেকে তাবজনা লিখবে কিংবা কোন পার্টি দেওয়া হল সেটা বিবাট কবে লিখবে। কিন্ধ কোন থবরের কাগজ কি দিয়েছে, আমি জানিনা, স্থান পল্লীগ্রামে চাষী এবং কোত্মজরদের উপর কি অত্যাচার চলেছে, কি অভায চলেছে। তার রিপোট কি তারা দেয় ? সেই রিপোট বার হয় না. এই হচ্ছে আমাদের দেশের বজে বিয়া সমাজবাবত। । এইসব কিছ থবর ন্য, নিউজ ন্য । যদি কোন চাষীকে লামি পেটা করা হয়, কি তার বাড়ীতে গিয়ে তার বৌটাকে লঠ করে নেয়, কি জমি কেডে নেয় তাহলে সেটা থবর হয় না, তার ঘর প্রতিয়ে দিলে সেটা থবর হয় না, ফলে ছনিয়ার কেউ সে থবৰ জানতে পাৰেনা, সেখানে কি অকায় কি অত্যাচাৰ হচ্চে। একমাত্ৰ থবৰ হয় তথনি যদি সেথানে সংঘটিত হয়ে কোনরকম গোলমাল হয়, ছনিয়ার লোকের দৃষ্টি আক্রন্ত হয়, তবেই তাদের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়। তানা হলে হয় না। এই পুলিন সিং কমিউনিষ্ট পার্টির গুরু মেম্বার নম, লোকা**ল** किमिष्ठित निर्वाठिक सम्बात्। यथन त्मथात्न नकमान उपजन रुव, त्मरेममय नकमानात्मत বিরুদ্ধে নকণাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে ২০।২২ হাজার লোককে জ্যায়েত করেছে, আদিবাসী সম্মেলন নাম দিয়ে জমায়েত করেছে, সেখানে আমরা নেতন্তানীয় ব্যক্তিরা বন্ধতা করেছি, সেও वरलाइ ७ १९ नय, ७३ জোতদারের গলা কেটে দিলেই জোতদারের শোষণ চলে যায় না। জোতদারের ছেলে জোতদার হয়। এই সম্ভাসের বিরুদ্ধে সে ক্যাম্পেন করেছে এবং সেখানে পপুলার লীভার নকশালদের কোণঠাসা করেছে। সেথানে এটা দেখা গিয়েছে আজ যারা নকশাল কাল তারা সি. পি. এম. আবার আজ যারা সি পি এম কাল তারা নকশাল হয়ে দাঁডায়. দি পি. এম.-এর এই অপোচ নিজম স্থবিধাবাদ বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে। এক দিকে তারা চাষীকে ক্ষেপিয়েছে, ক্ষেত্ৰজুরকে বলেছে লুঠ করে নাও। কিন্তু বড় বড় জোতদারদের विकास यथन मः घाँठे आत्मानन आमता कति, अन्न मन ना थाकान এই मि. भि. धम-ह জোতদারদের প্রটেকশনে দাঁডায়।

[3-30—3-40 p.m.]

জোতদার ছুর্গা ভট্টাচার্য্যের কয়েকশত বিষা উদ্বৃত্ত জনি চাষার। উদ্ধার করেছে। সে থানার পুলিশকে হাত করল তারপর সি. পি. এম-এ গেল ১৯৯৯-৭০ সালে। সি. পি. এম. এবং তারা সকলে মিলে দারোগাকে প্রভাবাদ্বিত করল একে গ্রেপ্তার করা হোক। গত নির্বাচনে সেথানে কংগ্রেস প্রার্থা জয়া হয়েছে। সেথানে সি. পি. এম. প্রতিদ্দিতা করেছিল এবং এই জোতদাররা সেথানে সি. পি. এম,-কে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে তাদের ক্যান্তিডেটকে জেতাবার জয়। আমরা কনিউনিই পার্টি থেকে সেথানে সি. পি. এম-কে হারাবার জয়্ম এবং কংগ্রেসকে জেতাবার জন্ম প্রাণপন চেষ্টা করেছি। আমরা এই যে চেষ্টা করেছি সেটা যে তথু কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের এালায়েন্স ছিল সেই কারণে নয়, আমরা স্বার্থাদ্বিত ছিলাম এই কারণে য়, ওথানকার গরীব কৃষকদের উপর জোতদারদের অত্যাচার সমর্থন করে যে সি. পি. এম. এবং ওথানকার কংগ্রেস প্রাথা রবীন বেরাকে হারিয়ে দেবার জয়্ম জোতদার এবং সি. পি. এম যে ষ্ট্রেম করেছে সেটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। আমি সেথানে গিয়ে নিজে ক্যাম্পেন করেছি এবং বলেছি যে সি. পি. এম যেন জিততে না পারে, কংগ্রেস প্রার্থীকে জ্বেতাতেই হবে। সেথানে সি. পি. এম এবং দারোগার সঙ্গে জোতদারদের

ভন্নানক যোগাযোগ এবং ১৯৬৯ সাল থেকে সেখানকার কয়েকটি দারোগা জোতদার এ দি. পি. এম-এর অমুরক্ত। একদিকে তারা নক্ষালিজ্ম এ্যালাউ করছে —বেডে যাও, বেডে যা বেড়ে যাও, তারপর নকশাল দমনের নাম করে প্রচর অত্যাচার করেছে এই সি. পি. এম. এ জোতদারদের যোগসাজসে। পুলিন সিংহকে তারা মিসায় গ্রেপ্তার করে রেথেছে। আমাদে আর একটি পার্টি মেম্বার যিনি পুলিন সিংহের মতু নেতস্তানীয় নয় বরুন বেরা, তাঁকেও গ্রেপ্তা করা হয়েছে। আমি এই কেস নিয়ে, এতবড় অবিচার নিয়ে এস পি ডিপ্তিক মাজিট্রেট বলেছি, বুঝিয়েছি যে মিথ্যা মার্ডারে জড়িয়ে এইসব কর। হচ্ছে। তারপর আমি রাজ্যপা ভায়াসকে লিথিতভাবে বলেছি। আমার জেলার পার্টি সম্পাদক বিনি আন্দামানে ছিলেন বুটি আমলে, তিনি আমাদের পার্টির একজন নেত্স্থানীয় কর্ম: আমাদের রাজ্য পরিষদের কার্যকর সমিতির সদস্য কামাখ্যা ঘোষ তিনি নিজে বলেছেন, আণ্ডারটেকিং দিয়েছেন। তিনি প্রথ বলেছেন যে, সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এ নকশাল নয়, হতে পারেন। এবং হবে না আমি আণ্ডারটেকিং দিছি। আমি বিশ্বনাথ মুথার্জি নিজে গিয়ে গভর্ণরকে বলেছি অস্তত এরকম কেস অবজ্ঞা করবেন না। গভর্ণর বলেছেন ডিষ্টিক্টে পাঠিয়েছি, ডিষ্টিক্ট বলছে গভর্ণরে পাঠিয়েছি। কিছু আমরা দেখছি কিছুই হচ্ছেনা এবং আজ পর্যন্ত তার মৃতি হোল না। তাবে দমদমে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেথান থেকে আবার মেদিনীপুরে নিয়ে গেছে। এটা কি ? ক্ববং **আন্দোলন দমন করবার জন্ত মিসা প্রয়োগ হবে** ? যে জোতদাররা জমি চুরি করে রেখেনে **সেক্ষেত্রে আমি দেখতে** চাই ডেবরার দারোগা ওই জোতদারদের গ্রেপ্তার করেন কিনা আরও কয়েকজন বড় বড় জোতদার আছে, বেমন ভোলা ভট্টাচার্য্য, কালিপদ কাটারি সতীশ সামস্ত। এঁদের সব লোক-লক্ষর রয়েছে এবং আজকাল তাদের একট। স্থাবিধা হয়ে। রাজনৈতিক দলের আ**শ্র**য় নেওয়া। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল **প**র্যন্ত তারা ছি**।** দি পি এম এর সঙ্গে এবং তারপর এই মাস্থানেকও হয় নি সি পি এম । যেই হেরে গেছ তথন নব কংগ্রেসে গিয়ে বলছে আমাদের আশ্রয় দাও। অগাং দেখা যা**ছে** স্থ্যোগ বুবে একদল থেকে আর একদলে যাচ্ছে এবং সবসময় পুলিশকে ঘূষ দিয়ে প্রভাবাদিত করে নিজেদের হাতে রাথছে। এইভাবেই মিদা আইনের অপপ্রয়োগ হয়। কে প্রয়োগ করবে ? আমি বিশ্বনাথ মুখার্জি আকাশ পাতাল তোলপাড় করে এই নিরীহ রাজনৈতিক ক্ষীকে মুত্ত করতে পারিনি। এই অবস্থা যদি হয় তাহলে কে মুক্ত করবে, ে মুক্ত হবে । দলীয় প্রভাবে মুক্ত হবে? আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একজন মন্তবড় স্মাগলার, যে স্মাগলিং . করে লক্ষ লক্ষ টাকা করেছে, যে স্মাগলিং-এ একজন রিং লিডার তার এতবড় স্পাধা যে, তার স্মাগলিং-এর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ আন্দোলন করবার জন্ম আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টিং একজন নেতাকে রেল থেকে নামিয়ে মার্ডার করবার চেষ্টা করেছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ষিনি এই আইনসভায় বসে আছেন তাঁকে বলার পর তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কিছ তাকে রাথতে পেরেছেন কি ? সেই মুনাফাথোর, সেই আগলারটাকে রাথতে পেরেছেন ; **সঙ্গে সঙ্গে পোলাস পেয়ে** গেছে—মিসা থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে। এই ইচেছ আমাদের যন্ত্র। কারা এই মিসা আইন প্রয়োগ করেন ? আপনি করেন ? আপনি করেন না—মুখ্যমন্ত্রী ক'টা কেস করেন-একটা কেস আমি মুঁথামন্ত্রীকে দিয়ে করিয়েছিলাম, রাথতে পেরেছিলেন ঐ মুথামন্ত্রী? রাখতে পেরেছেন তারপর ডায়াস ? তাকে তাঁরা রাখতে পারেন নি। সে খালাস হয়ে গেছে, এবং সে ব্যবসা মেরিলি চালিয়েছে এবং সে থে টেন্ড করছে —আমি ওথানদিয়ে পাশ করি,আমার **জীবন বিপন্ন হতে পারে। স্থতরাং এই বিধানসভায় যে বক্তৃতা করছি যদিও নাম বলিনি তবু**ও এটা রিপোর্টেড হবে এবং হ্রযোগ পেলে আমাকেও মার্ভার করবে। এইরকম ধরনের লোক আছে, মিসা আইনে কতজনকে তাদের মধ্যে গ্রেগুার করা হয়েছে ? আমি আর একটা উদাহরণ

দেবো—কি রকম এই পূলিশ রিপোর্ট ? আমাদের বীরভূম জেলায় নারায়ণ ভাগুারী বলে একজন জেলা কমিটির স্থানীয় সদস্য ছিলেন বোলপুর থানায়। ওখানে যথন নকশালদের উপদেব হয়. নিজের গ্রামের এবং আশপাশের গ্রামের ছেলেদের তিনি ঘরিয়ে আনবার জ্ঞা চেইট করেছিলেন এই বলে যে এর ভেতর দিয়ে কিছ হয় না, বিপ্লব হয় না, এর ভেতর দিয়ে গ্রীবের ডুল্খ দ্র হয় না, এর ভেতর দিয়ে যুক্তি আসে না। তিনি আমাদের ওথানকার সদক্ষ হিসাবে মাননীয়া। কাছে সেইসমন্ত ঘটনা বিপোট' করেন। গীতা মুখাজী তাঁকে কোলকাতায় চলে আসতে বলেন দেখা করার জন্ম। তিনি যথন আসছেন, নদী পার হওয়ার সময় একদল ডাকাত সেথানকার অতাত্ম কুথাতি জোতদারের সঙ্গে মিলে তাঁকে মার্ডার করেন। দারুনভাবে আহত হবার ফলে তাকে বন্ধানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি মারা যান। সেই কেস নিয়ে এক বছর হল আমি তোলপাড করেছি কিন্তু কিছ করতে পারিনি। এতদিন পরে গভর্গারের কাছে যে নালিশ করেছিলাম তার ফলে গভর্গরের ডেপুটি সেক্রেটারী না জয়েণ্ট সেক্রেটারী ঠিক মনে নেই তিনি আমার আছে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন যে ঐ নারায়ণ ভাগুারী নকশাল, তার মৃত্যুর সম্বন্ধে তদত ২ছে। তদন্ত কতট্ত হবে তা জানি না কিন্তু ইতিমধ্যে সে নকশাল হয়ে গেল ? অথাৎ আপনাদের রিপোট হয়ে গেল যে নারায়ণ ভাণ্ডারী একজন নকশাল। অথচ আমি জানি ঐ বোলপুরের পুলিশ কি জ্যকুভাবে, নিল'জ্জ ভাবে .জাতদারদের দালালি করেছে। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওথানকার একজন বছ জোতদার তিনি আমাদের একজন গরীব ধুবক ক্ষেত্যভার—নাম কমল মাল—বেহে ৩ তার স্পর্যা হয়েছিল সে ওথানে যে সার্প্রাস ল্যান্ত, বাডতি জমি, লুকিয়ে ব্রাপ্র জমি ধরার আন্দোলন স্থক করেছিল। স্থার, এই প্রসঙ্গে আমি সেথানকার দামাজিক অবস্থার কথা একট বলছি। সেই যোষদের ছেলেরা, যাদের ৫০০ বিঘা জমি তাদের বাড়ার পাশে, তারা এই গরীবের বাজীর মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে চাবকাতো সকলের সামনে। কোন পুক্ষ মৃত্যু সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারতো না। তাদের খাস পুকুর গভর্ণমেণ্টে ভেই হয়েছে এবং গভর্ণমেন্টে ভেট্টেছ হবার পর মেই পুকুরে গরীব মালেরা, গরীব ফোতমগুর আদিবাসীরা ছাক্নি ছাল দিয়ে মাছ ধরছিল। তাদের ছেলেরা চাবুক নিয়ে বেবিয়ে এল। কিন্তু ভ্রমানাটা একট বদলেছে। এটা আশাব কথা। আপনাদের আইনের দৌলতে ন্যা, পুলিশেব দৌলতে ন্যা, জনগণ যে পানিকট। জেগেছে, সজ্ঞবন্ধ হুখেছে সেট। প্রমাণ হল। সেখানে স্থানৰ বিষয়ে এসে বললে যে আমাদের মধ্য়েদের চাবকাবে সকলের সামনে সে গুগ পালটেছে। তথন সে দৌ**ড়ে** ক্তিবে গেল তাদেব ঘরে। তারপরে জানলা দিয়ে বন্দক বাব কবে গুলিকরে খামাদেব কমল মালকে মেরে ফেললো। সেই কমল মাল ওয়াজ কিল্ড। সেই নিয়ে আমি আকাশ পাতাল তোলপাড করেছি কিন্তু সে দায়র্য়ে পর্যাত্ নাপেদ হল না, খালসে পেয়ে এল। কেনে পুলিশের ছক্তা তারপরে সেই পুলিশ আবার সেথানকার সেহ জেতেদারদের উধ্ত জমিতে যে চাষারা চাষা করেছে তাদের গ্রেপ্তার করেছে, তাদের মেরেছে এবং তাদের যে লিডার -- জমাদের বোলপুরের একজন মধাবিত বন্ধ তাকে পর্শান্ত মারা হয়েছে, তার কোন বিচার আছে পর্শান্ত হয় নি। এই হছে আপনাদের পুলিশ মেশিনারী। সেই জায়গায় পুলিশের রিপোট হল তারা নকশাল। যেহেত আমাদের ডিট্টিক কমিটির মেধার, যেতেতু সে গরীবের আন্দোলন করে, যেতে ও যে ছেলেগুলি নকশাল হয়ে গেছে নিজের গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামের তাদের গুরিয়ে জ্ঞানবার ১১৪। করছে ্স নিজেই হয়ে গেল নকশাল। তাকে মেরে ্ফললো, ডাকাতরা তাকে খুনকরলো। জোতদাররা যদি তাকে না মেরে ফেলতো আমার মনে হয় নকশাল বলে তাকে মিদা আইনে ধরে রাথা হোত। স্নতরাং এই আইনের প্রয়োগ কাদের মারফং হয—তারা যেহেতৃ করাপটেড, তারা বেহেতু ভেট্টেড ইণ্টারেষ্টের চাকর এবং তারা যেহেতু দারুণ ঘুমথোর দেইজন্ত এই আইন ক**থ**ন ও

স্ক্রপ্রেয়াগ হতে পারে না। চিফ মিনিষ্টার যতই প্রতিশ্রুতি দিন আমি বিশ্বাস করি না এই আইন কথনও স্ক্রপ্রেয়াগ হতে পারে, সেইজন্ত এই আইনের আমি বিরোধিতা করেছি। [3-40 – 3-50 p.m.]

তব্যদি এই আইন আপনি রাখতে চান, প্রয়োগ করতে চান, আমার বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেন, যে সংশোধনী আপনি এনেছেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ মান্তবের বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ হচ্ছিল। আজও যাদ এই আইন আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয় ভাল। তবে একটা suggestion আমি হাউসের সামনে রাখছি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা নোট করবেন। যদি এই আইন রাথেন, এর প্রয়োগ বন্ধ না করেন, তাহলে এ সহদ্ধে একটা safeguard আমাদের দিন। এই safeguard জজ দিয়ে কোন কমিটি করে নয়। তাদের কাছে কেবল ফাইল, তাদের কাছে কেবল document আমি চাই এই safeguard হবে জেল। পরে। গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে এই ''মিসা ' আইন প্রয়োগের জন্য, কেসগুলি scrutiny করবার জন্ত আপনি প্রত্যেক জেলায় একটি কমিটি করে দিন। কোন Additional District Magistrateক বা কোন Senior Deputy Collectorকে তার চেয়ার ম্যান করে দিন। আর তাতে ছ-চারছন এম এল এ বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সেই serutiny কমিটিতে নিন। আপনারা মিসা শাইনে কাউকে arrest কর্লেন, arrest কর্বার পরে S. P. must be responsible এই ব্যাপারে। কমিটির কাছে S P.কে বলতে হবে, এই কারণে তাকে ধরেছি। S.P. ৩মি বলো তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে, কি সাক্ষ্য আছে, কি document আছে, বলো যার জন্ত একে 'भिना' आहेरन धता हरप्रदाह । विद्यानी याता C. I. A.-त मानान, याता दिद्यानिक नामाजावादात দালাল তাদের যদি ধরেন, তাদের কেসের কথা বলছি না, যারা আভ্যন্তরীন ব্যাপারে জড়িত, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিক  $C.\ I.\ A.$ -র দালাল নয়, বিদেশীর সঙ্গে যুক্ত নয়, নিজেরা বিদেশী নয়, এইরকম সাধারণ মাজ্য যারা, তালের বিক্লছে যথন মিসা প্রয়োগ করবেন, তথন সেটাকে serutiny করবার জন্ম ডিষ্ট্রিক্ট ,লভেলে একটা ব্যবস্থা রাখুন। তারপর দরকার হলে উপরে বিচাব বিবেচনার জন্ম পাঠাবেন।

আমি এই সংশোধনের পক্ষে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধেও বটে। কারণ এই প্রশাসন যন্ত্র কি করে, এই প্রশাসন যন্ত্র যে স্থবিচার করে না, তা আমাদের জানা আছে। হাজার লোক ধরলেও দেশা যাবে যে, তার মধ্যে হয়ত দেডশোজন অপরাধী। এইতো ব্যাপার।

আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্থাত মুখার্জী এখানে বসে আছেন, তিনি এটা ভাল করে জানেন মিসা হছে টাকার বাগার। কত টাকা দেবে? হাজার ? ছ-হাজার ? পাচ হাজার ? যে টাকা দিতে পারলেন সে ছাড়া পেল। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। কাজেই আমি এই মিসা আইন প্রয়োগের বিপক্ষে। আমাদের মতকে আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন। তবে মিসা সংশোধনের পক্ষে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে snggestion রাখছি প্রত্যেক জেলান্তরে যেন একটা scrutiny কমিটি করেন। এই কয়েকটি কথা বলে আমার বক্ষবা শেষ কর্ছি।

শ্রী কুমার দীন্তি সেনগুর মাননীয় স্পাকার, স্থার, সামাজিক স্থায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্ম এই আইন হলো একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বর্তমান প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ করে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। আজকে সেই মানুষ বাদের বিশ্বাস অর্জন করেছি, তারা ছ'হাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। পশ্চিমবাংলা আজ ২৫ বছর ধরে যথন যুক্ত বাংলা ছিল, সেই আমল থেকে এই দাবী জনগণের মধ্য থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। যাঁরা নিরম্বকে অন্ধ দেয়নি, বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধা নির্ভি করতে পারেনি,

কেবল নিজেদের সম্পত্তি বাড়িয়ে বাড়িয়ে আরো বড়লোক হতে চান, তাঁদের এখন কোন আইনের আওতার মধ্যে আনতে হবে, যাতে গরীবের উপকার হয়, নিরয়-অয় পায়, ব্ভুক্ থেয়ে-পরে বাচে। একথা ঠিক, খায় দিতে হবে সরকারকে, নেবার অধিকাব আছে আমাদের সাধারণ মায়্রের। পশ্চিমবঙ্গের মায়্র্য থেতে পারবে না, আর আমরা এসেম্বলীর এই ঠাণ্ডা ঘরে থাকবো, কাপেটের উপর দিয়ে চলবো, এরকম অবস্থা চলতে পারে না, দেখানে শালি-শৃঙ্খলা ও পাবলিক অভার কোনদিন বজায় থাকতে পারে না। তাই আমি মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রীকে ধকবাদ জানাছি গ্রামবাংলার মায়্রুরের পক্ষ থেকে যে, এমন আইন তিনি এনেছেন, যে আইন রেগুলেশনারী লিগালিটি হিসাবে বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আজকের দিনে এই আইনের বিকন্ধে যে প্রশ্নটি এসেছে সেটা বিনাবিচারে আটক। কার জন্স বিচার, কিসের বিচার, এদের সামাজিক ন্যায় বিচার হবে না, যায়া আমাদের মায়্রুরকে শুকিয়ে মাবছে, যায়া পশ্চিমবঙ্গকে শ্বশানে পরিণত কবেছে তাদেব বিচার পাবার কোন অধিকার নেই। এটা হল সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সেই বিচার আমরা করতে বসেছি। এই সম্বন্ধে সাবভারসন-এর পক্ষে পাবলিক অর্ডার সমন্বয়ে আমিছ-একটি কথা বলব……

"Subversion is in modern times a part of secret well-organised endeavour to capture Government and Government power without an actual civil war or armed conflict. To guard against subversion therefore is a State duty and a public duty. It necessarily involves as a consequence curtailment of civil liberties. But that curtailment is the inevitable price which has to be paid for protection against subversion. Those who subvert are themselves loudest in advocating civil liberties of the citizens."

স্তরাং আমরা দেখেছি পৃথিবীতে বহু আইন তৈরী হয়েছে, মড্রান আইন বলতে কাম্ট্রনিই ात्राचे कार्टनरक वर्तन, यारान्त वयम थव (वर्गी नग्न ১৯১१ मान (थरक ১৯২২ मारान्य मरधा। সেখানে যে স্তোসালিই লিগালিটি বা কমিউনিই লিগালিটির কথা আমরা চিলা করছি, আছা আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে এই এ্যাসেম্বলির একজন মেম্বার হিসাবে গ্রবোধ কর্মছি এই ভেবে ্য সমস্ত প্রগতিশীল রাই আছে তাদের দেশেও এর চেয়ে প্রগতিশীল আইন নেই। স্তত্রাং অন্তকে পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক দিন। একটা আনন্দের দিন। প্রেসের মাধ্যমে কিন্তা অল ্তিয়। রেডিওর মাধ্যমে এই থবর আগামীকাল প্রচার হয়ে যাবে কিল্পা আজকে প্রচাবিত হবে। তথন আমরা জানি সেথানে প্রামবাংলাব হজোর হাজাব মাজ্য, লফ লফ মাজ্য ড'হাত ৩লে গাশীর্বাদ করবে এই জনপ্রিয় সরকারকে। আজ এতদিনে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা মনে পড়ছে. ভাগ করে থেতে হবে সকলের সাথে। অন্ন-প্রন্থা। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। শিল্প সম্বন্ধে মামি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, তার কারণ শিল্প সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন কাথায় কোন অস্ত্রবিধা সম্বন্ধে শিল্পপতিরা আমাদের যে। সমস্ত লেবার আছে তাদের উপর কিভাবে মত্যাচার এবং উৎপাড়ন চালিয়ে যাছে। আজকে তথন এইটা চিলা করতে হবে যে, আমরা বেচে াকিব নিজেদের জন্য নয় আমাদের বাচতে হবে সকলের জক্ত। আজকে আমি মুগ্যমগ্রীর কাছে ্'একটা সাজেশান হিসাবে বক্তব্য রাখতে চাই, গতকাল এবং পরগু তারিখের যুগান্তর কাগতে দ্র্থেছিলাম যে, সি. এম- ডি. এ.-এর কাজের জন্য পানিহাটীতে যে সিমেন্ট নিয়ে আস। হয়েছে সই সিমেন্টে পাওয়া গিয়েছে গঙ্গা মৃত্তিকা। আমি থবরের কাগজে দেখেছিলাম বর্ধমানের া লক্ষ টাকা থবচ করে যে বাড়ী তৈরী করা হয়েছিল দে বাড়ী পড়ে গিয়েছে। যে সমন্ত বাতা ात, वांड़ी आमार्गत वह गतीरवत छा। बाता रेटती ह्य, रा ममख अफिमात वशान कि

সাটিফিকেট দেন, যারা এইরকম চোরাই কার্য্যে সাহায্য করেন তাদেরকেও এই আইনের আওতার মধ্যে আনা যায় কি না সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। কো-অপারেটিভ ডিপার্ট মেন্ট, পশ্চিমবন্ধের কো-অপারেটিভ মূভমেন্টের জন্য যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ জনার। এইটা আছে কি না বোঝা যায় না। কতিপয় লোক কতকগুলি সোসাইটি তৈরী করে নিজেদের আথীয় স্বন্ধন, বন্ধ-বান্ধব নিয়ে সেথান থেকে টাকা নেয় এবং সেই টাকা কোন কার্যে লাগে না, আত্মসাং করা হয়। স্তবাং আমাদের মুখ্যমন্ধীর কাছে নিবেদন, তিনি অন্তগ্রহ করে দেখবন এইসমন্ত লোক এইসমন্ত লোক এইসমন্ত সামাদের মুখ্যমন্ধীর কাছে নিবেদন, তিনি অন্তগ্রহ করে দেখবন এইসমন্ত লোক এইসমন্ত নার ক্রমান্তার কর্মান্তার কর্মান্তার কামান্তার কন্সটিটিউএনসিতে যাব তথন আমরা যায় কি—যায় না। আজকে যথন আমরা আমাদের কন্সটিটিউএনসিতে যাব তথন আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম দেথ আমবা আর কিছু করতে পারি না পারি তোমাদের পাশে এসে দাঁভাব।

## [ 3 50—4-00 p.m.]

যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল যে সমস্থ আইন, ভূমি সংস্কার আইন আমাদের দেশে আনা হয়েছে সেই আইনগুলি মোটামটি কাগজের মধ্যে থানিকটা লিপিবদ্ধ ছিল, গুব বেশা কার্যকরী হয় নি। আজকে যে আইন আমরা এখানে প্রণয়ন করতে চলেছি, সেই আইনের শাধ্যমে যে সমস্ত ভূমি সংস্থার আইন আমাদের দেশে হয়েছে, সেইসমত যেভাবে কার্যকরী হবে তাতে আমাদের গ্রন্থ মান্তবের উপকার হবে। বার্মাতে এই ধরনেব প্রশ্ন উঠেছিল, সেথানে যথন Land reforms-এর কথা উঠে, তথন Burmese Prime Minister, তংকালীন Prime Minister, General Newin. তিনি বলেছিলেন."The right to acquire property is subject to law, public order and morality.' স্কুতরাং আমরা দেখেছি ্য এই public order-এর উপর নির্ভর করে, m ral Justic-এর উপর ান্ত্র করে আমাদের Constitution-এর উপর আফগতা রাখা।Contitutions-এ বলা হয়েছে Justic equility, liberty and farternity এখানে আরো অনেক কিছু আছে কাজেই Justice যদি করতে হয়, বিচার যদি করতে হয়, স্পবিচার, সায়বিচার করতে হয়, সেই সায়বিচার ক্রকণ্ডলি বছলোকের জন্ম ন্য, সেই ন্যায়বিচার আসবে হাজার হাজাব, লক্ষ লক্ষ কৃষক ধারা পশিচমবঞ্চের মাতে ঘাটে ঘুরে বেডাচ্ছেই ২ কাঠ। জুমির জন্স, সেইজমি তারা পাছেই না। জোতদারদের চক্রামে, আর্মান-স্থলনদের পোষণের জন্তা। সেইজনি উদ্ধারের বাবস্থাগাজকে বাহল তারজন্ত আমাদের ম্থ্যমন্ত্রীকে আমার আফরিক ধ্রুবাদ জানাচ্ছি এবং এই বিল সমর্থন করে শেষ করার আবে ডু'একটি কথা বলবো, যে এই বিল্যখন আমরা এনেছি, এবং তা হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যে গুহীত হবে, এই বিল একটা revolutionary ligality হিদাবে ইতিহাসে স্বৰ্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ত্রীকৃষ্ণ কুমার শুক্লাঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আছকে পশ্চিমবাংলাব মথামন্ত্রী আভান্থরীণ নিরাপত্তা রক্ষা পশ্চিমবাধ্নীয় সংশোধনী বিধেয়ক ১৯৭২ যে ভাবে উপস্থিত করলেন আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কেন, যে পশ্চিমবাংলার থেটে থাওয়া মাহুষের পক্ষে আজকে বিধানসভাষ তিনি বলেছেন, যারা অন্য মাহুষকে প্রতারণা করছে, যারা এতদিন সমাজজীবনে নিজেদের স্থাওে ব্যবহার করে এসেছেন তাদের গুণ্ডাশ্রেণী বলা হবে। সম্ভবতঃ এই প্রথম যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তাদের গুণ্ডা নামে অভিহিত করা হচ্ছে। যারা এতদিন টাকার জোরে সমাজের বুকে জগদ্দল পাধরের মত আকড়ে বসেহিলেন তাদের তিনি এই নামে অভিহিত করেছেন, চিহ্নিত করেছেন, সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে এই সংশোধনীর মারুজ্য একটা বলিও পদক্ষেপ নেবার সদিচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মাহুষের কাছে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আশ্বাস রেথেছেন যারা এতদিন জমি চুরি করে, জমি ভোগদ্বশল করে, নানা দিক থেকে জমি নিজের কাজে লাগিয়ে

এবং তাদের প্রাপা অংশ তারা এতদিন শোষণ করে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বারস্তা ্ গ্রহণ করবেন। পশ্চিমবঞ্জ সরকার, শিল্লাঞ্চলে যারা এতদিন শ্রুমিকদের নানা দিক থেকে ফার্কি দিয়েছেন, Provident Fund এর টাকা জমা দেননি, জমা দেননি E.S.I. এর টাকা, তাদের গুলানামে অভিহিত্ত করা হবে। তাদের বিকল্পে Maintenance of Internal Security Act ব্যবহার করা হবে, তাদের গ্রেপ্পার করা হবে। কিন্তু মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অতাভ বিনয়ের সঙ্গে আপনাৰ মাধামে আমি আবেদন রাথতে চাই, আইন যেভাবে এসেছে, এই আইন দিয়ে যে উদ্দেশ্য এবং যে তেতুর বিববণ এখানে দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্য এবং সেই হেত সাথক হবে কিনা আমার যথেই সন্দেহ আছে। আমার যথেই সন্দেহ আছে এইজনা যে হেতর জনা এটাপ্রয়োগ করা Providend fund এবং ESI এব টাকা একজন শিল্পতি, একটা শিল্পােমী, লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ করছে। লক্ষ লক্ষ টাক। অনুদায় করে নিচ্ছে এবং সেই টাক। সরকারের কাছে জ্যা দ্যনা, নিজেদের কার্যো ব্যবহার কবছে, তাদের বিরুদ্ধে MISA প্রয়োগ করা হবে, তাদের ্থেপাৰ কৰা হবে, মতাৰ বলিষ্ঠ, মতাৰ ভাল কথা। কিন্তু তাৰপৰে, গ্ৰেপাৰ কৰাৰ পৰে, তাব পরের কথা এই আইনে বলা নেই। এই সংশোধনীতে বলা নেই। বলা নেই যে এই টাকা কাকি দেবে । শিল্পতি, কাকি দিয়ে বেবিয়ে বাবে যে, তাকে গুদু প্রেপ্তাব করবোন। দাধারণ প্রামিকদের টাকা যে মেবেছে BSI এব টাকা যে মেবেছে ভাব শিল্পকে বাজেয়াপ্ল করে। দেবে। এবং শ্রমিকদেব সেট। পাইয়ে দেবে।। এইকথা যতক্ষণ প্রকৃপরিস্থারভাবে বলা ১চ্ছেনা ততক্ষণ প্যাল এই আইন দিয়ে যে হেত এবং যে বিবৰণ দেওয়া হয়েছে। তার স্বাধকতা প্রমাণিত হচ্ছে না। প্ৰমাণিত হচ্ছে না এইছল যে লক্ষ্য কোট কোট টোকা একছন শিল্পতি ভছৰপ কৰল তাকে "মানর। এপার করে অটেকে বেগে দিলাম, ভাবপব দে টাকার দায় থেকে বেঁচে গেল। মিসার অৰ্থ বা বৰে এদেছি যে একজন লোক বা একটি গোষ্ঠা যাব। সাধাৰণ মাজুদেৰ জীবনকে ওবিসহ ক্ষে ওলছে, সমাজ্জীবনকে যার। কল্ষিত কর্ছে, ভবিষ্যতে তার। যাতে আরু সেটা করতে না পারে তারই জনা তাদের আটকে রাখা। এই যদি মিসার ব্যাখা। হয় এবং সাধারণ মানুষ মিসা বলতে যা বাঝে তাই যদি ব্যাথা। হয় তাহলে টাকা তছকপ করতে পার্বে না, এবং এইবাবস্থ। আটিক রাখার মধ্য দিয়ে হতে পারে। কিন্তু অতীতে যে টাক। তছকণ করেছে সেই টাকা তার কাছ থেকে আদ্ধি করার অংখাস আমরা এই অভিনে চাই, সে সংশোধন করেই ভোক আবে ঘাই করেছ ুংক। যারা আজকে সমাজজীবনে নানাদিক দিয়ে বিষ ছঙাছে তাদেব বিকল্পে গ্রহণ করা হোক মানরা যারা গণতান্ত্রিক পথে চলেছি, এইকথা দেশের মান্ত্রের কাছে বলাছ তাদের প্রিদ্ধারভাবে এইকথা বলতে হবে এবং সেই আইন জানতে হবে যে আইনের পিছনে আফরিকতা আছে এবং শামবা সেইভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো এইকথা আজকে স্প্র্যুর বলতে হবে। স্যাজের যারা িচ্বল শ্রেণীর লোক, যার। গরীব লোক তাদের যার। ঠকাচেছ তাদের বিরুদ্ধে আমর। এইবাবন্তা গ্রহণ করছি এইকথা স্পষ্ট করে বলতে হবে। উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি জিনিয় ববে উঠতে পারছি না যে আইনের ব্যাখারে এক জায়গায় বল। আছে প্রধান ও বছৎ নিয়োগকর্তা সমিতি। এই নিয়োগকতা কে? এই নিয়োগকতার ব্যাখ্যা বড় বড় কার্থানা, বড় বড় শিল্প এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যেসব শোষণের যন্ত্র আছে সেই শোষণের যন্ত্রে কিন্তু নিয়োগকর্ত। নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা আইন করেছেন তাঁরা পরিদার করে বলুন নিয়োগকত। বলতে কাদের ব্যায় ? বোঝায় কি ম্যানেজারকে ? ম্যানেজার কিন্তু কার্থানার লেটার অব এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-<sup>এর সই</sup> করার একজন চাকুরে কর্মচারী মাত্র। কিন্তু কোটি কোটি টাকা কাঁকি দিল শিল্পতি <sup>এবং</sup> গ্রেপ্তার করা হল ম্যানেজারকে এবং তাকে দিনকয়েক বন্ধ করে আটকে রেখে দিল, অথচ মাসল নিয়োগকর্তা গ্রেপ্তার হল না, আইনের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। একজনের পাপে <sup>। কটি</sup> গোষ্ঠীর পাপে আর একজনের শান্তি হয়ে গেল। যে সত্যিকারের নির্বাহ ব্যক্তি এবং যে তার

চাকুরীর জন্ম এইকাজ করছে। কাজেই দোষ করল একজন, শান্তি হয়ে গেল লেবার অফিসারের। কাজেই এইকথা পরিদারভাবে বিধানসভায় জানতে চাই এবং বিধানসভা মারফৎ সারা পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ এবং ক্লমক ভাই যাঁরা আছেন উারা জানতে চান যে আমরা যে আইন আজকে আনছি তার্থারা স্ত্রিকারের দেশের কলাণ হবে কিনা, স্ত্রিকারের অপরাধীদের আমরা গ্রেপ্তার করতে পারবো কিনা এবং তাদের হাত-কড়া পরাতে পারবো কিনা, পরিকারভাবে জিজ্ঞাস। করতে চাই। ৩। আটকানো হবে, এতে আমর। বিশ্বাস করি না। শাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই দেদিন মাননীয় সদস্ত গ্রীস্তকুমার ব্যানার্জি মহাশ্য কলিং এটাটেনশন নোটিশের মাধ্যমে জানালেন যে একটি থনির মালিক সাডেপাচ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের মাইনে দেয়নি এবং তার আইনান্ত্রগ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার মাত্র ২০• টাকা জরিমানা হয়েছে। এবং আইনে নাকি বলা হয়েছে এই ২০০ টাকা জরিমানাই হচ্ছে সর্বোচ্চ শাক্তি। কাজেই সে ৫। লক্ষ টাকার দায় থেকে মাত্র ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে বেচে গেল। এই যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে এই মিদা দিয়ে থব বেশী কাজ হবে না। এ' দিয়ে পশ্চিমবাংলায় শোষণকারী শিল্পতিদের শাস্তি হবে না। কিছু আইনে যে প্রস্তাব আছে তার ভিতর দিয়ে যদি কাঁকগুলি গুঁজে পায় তাহলে তারা অক্লেশ বেরিয়ে যাবে। .সইজন্ত আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশুয়কে অন্তরোধ কর্জি নেশানে নিয়োগকতার কথা বলা হয়েছে, বুহুৎ শিল্পের মালিক যারা বুহুৎ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তারাই যে আসল নিয়োগকতা এটা চিহ্নিত করা দরকার আছে। আর একটি কথা বলব যে যাবা টাকা ফাঁকি দিছে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই শিক্ষা হয়েছে কোন কোন শিল্পগোষ্ঠাতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা জমা দেওয়া থেকে একজামসান দেওয়া হয়েছে আমরা তাদের গ্রেপ্তার করে আনবোন যাদের একজামসান দেওয়া হয়েছিল আইনাফুগ্ই হোক বা বে-আইনীই হোক তাদের একজামসান বন্ধ করে দিতে হবে। শিল্পতির। কর দেবেনা, সাধারণ মাস্তবের কষ্টার্জিত টাকা তারা নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাথবে এবং সেই টাকা দিয়ে বাবসা চালাবে এবং একটির পর একটি শোষণ চালিয়ে ভিসিয়াস সার্কেল সৃষ্টি করে সারা পশ্চিমবাংলাকে তারা শোষণ করবে।

### [ 4-00-4-10 p.m. ]

সেইজনা অবিলম্বে এর প্রতিকার চাই। একজামসান তলে দেবার নিদেশি শ্রম বিভাগকে দেওয়া হোক এবং তার৷ অবিলমে আজকের বিধানসভার অধিবেশনের সমাপ্রির পর যদি বলতে পারেন সবচেয়ে ভাল ২য় যে আমরা কাউকে কোন ফাঁক দিয়ে গলে যাবার স্বযোগ দিতে চাইছি না। আর একটি কথা আপনার কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শ্রমিক অঞ্লের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, শ্রমিক এলাকার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে তাঁরা একথা জানেন যে পুলিশের হাতে আর বেশী ক্ষমতা দিলে পুলিশ তছনছ করে দেবে সাধারণ মামুষের জীবনকে। মিসা প্রয়োগ করবে পুলিশ এবং পুলিশ মিসা প্রয়োগের ক্ষমতা পাবার পর যে হেতৃ এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এইআইন আনা হয়েছে সেই হেতু এবং সেই উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতীতের অভিজ্ঞতা একথাই প্রমাণ করেছে মিদ। হাতে পাবার প্র গুণ্ডা, বদুমাইস এবং সন্দিশ্ধ চব্রিত্রের লোক যারা যাদের সঙ্গে পুলিশের বিরাট অংশের যোগ।যোগ থাকে, তারা জানে এই আইন করে ঐ সব লোকদের চুরি-চামারী করানোর যন্ত্রও তাদের হাতে আছে। তারা নিংড়ে টাকা আদায় করে কিন্তু অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে না বা আদালতে হাজির করে না। আজকে যদি এই ক্ষমতা সাধারণ পুলিশের হাতে দেওয়া যায় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আরো কিছটা নিংডানোর পথ করে দেওয়া হবে কিন্তু সাধারণ মাহুষের এতে কল্যাণ হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি সেইজক্ত অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আপনার কাছে আবেদন ব্লাথছি যে সংশোধন যথন আনাই হয়েছে তথন সংশোধন আব্লো একটু পরিষ্কারভাবে

আনা হোক। বলা হোক, জেলাভিত্তিক আমরা কমিটি গঠন করবো, যে কমিটির কাছে সমস্ত জিনিষ উপস্থাপিত করতে হবে এবং যে কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ নিয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। থানার দারোগা বা অন্ত কোন অফিসারের কোন একটি শিল্পতি বা কোন জমির মালিকের সঙ্গে যদি যোগাযোগ থাকে, তারসঙ্গে যদি বন্ধত্ব থাকে তারজনা সে মিসাকে এডিয়ে যাবে। আরু যারদঙ্গে যোগাযোগ নেই তাকে অভেতক টেনে এনে পশ্চিমবাংলার মাহযুকে দেখানোর চেই। করবে আমরা সাধারণ মাহ্নদের স্বার্থে কাজ কর্ম্চি। কিন্তু সাধারণ মাহ্নদ্ব পরিষ্কার ভাবে বুঝবেন যে এই কাজ করা হচ্ছে, এই কাজের পেছনে আক্রিকতা নেই। আক্রিকতার অভাব যদি মান্ত্র বঝতে পারে তাহলে পশ্চিমবাংলার মান্ত্রের কাছে ক্রমা পারার আমাদের উপায় থাকবে না। সাধারণ মালুফ আজকে কিছ চায়, পরিষ্কারভাবে চায়, নিভেজালভাবে চায়। **ब्रेट** পরিষ্কার এবং নির্ভেজাল করতে গিয়ে যদি আমাদের এই সংশোধনকে আরো পরিষ্কাব করি. আমি একথা বলতে পারি যারা আমাদের টাকা—সাধারণ মান্নুষের টাক। তছকণ করেছে, যারা টাকা জমা দেয়নি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের, ই. এস. আই.-এর। এখানে আবার হ'রকম আছে — একরকম প্রামিক এবং মালিকদের দেয় অংশ জমা দেয়নি, আর একরকম প্রামিকদের দেয় টাকা দিয়েছে কিন্তু মালিকের দেয় টাকা দেয়নি। ছই অপরাধীকেই সমান অপরাধী কবে যারা এই অপরাধ করেছে সমানভাবে তাদের দণ্ডিত করুন। মিসার সংশোধন করে পরিক্ষারভাবে বলন শুধ গ্রেপ্তার নয়, গ্রেপ্তার করে তাকে প্যারেড করাবো রাস্তা দিয়ে, বলন তার যে সম্পত্তি আছে তা বাজেয়াপ্ত করবো, বলন বাদের তারা এতদিন প্রতারণা করে এসেছে তাদের স্থায়া পাওনা পাইয়ে দেবার জন্ত এই দংশোধন আমর। আনছি। স্থার, এই দংশোধনকে আমি দর্বাস্তঃকরণে সমর্থন কর্ছি এই কারণে যে আমি মনে করি নতন পথে যে আমবা এগুচ্ছি, নতন যাতাপথে যে অমিরা চলেছি, পশ্চিমবাংলার মান্তব্যের মনে নতুন যে আশা-আকান্ধা জাগাচ্ছি, এই জাগানো আশা আকাঙ্খা আমরা জিইয়ে রাথতে চাই, এর সাগী হতে চাই, নেতৃত্ব দিতে চাই। এরমধ্যে যদি কোন ফাক থাকে, সাধারণ মানুষ যদি ফাকে খাঁজে পায় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্যু, বিধান-সভার সদস্তরা নিজতি পাবে না, বিধানসভা নিজতি পাবে না, সারা পশ্চিমবাংলার মাজ্য আনাদের ক্ষমা করবে না। সেইজন্ম আমি এই সংশোধন পুরোপুরি সমর্থন করি এবং মাননীয় মধ্যমন্ত্রী মহাশ্যের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্ধ অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে আরো বলি, যখন পদক্ষেপ দুট্তার দিকে এগুচ্ছে তথ্ন সেই পদক্ষেপ বজু-কঠোর হোক, শক্র ভাবক বারা সমাজ্জীবনকে সম্ভ্রত করেছে ভাদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা বোঝাই, যার। সবচেয়ে নীচে দাঁডিয়ে সাছে, যারা দ্রিদ্র তাদের কলাাণের জন্ম আমরা আছি। যারা এতাদন সমাজকে শোষণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এই প্রগতিশাল গণতাস্ত্রিক মোচার সরকার হিলা করবে না, সংকোচ করবে না এবং এর মধ্য দিয়েই আমাদের সাথকতা বেরিয়ে আসবে। এইকথা বলে এই সংশোধনীকে সমর্থন জানিয়ে আমি শেষ করছি।

শ্রীস্ত্রেড মুখোপাধ্যায় (২): মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পশ্চিমবন্ধ বিধানসভায় যে নিসা আইনের সংশোধন এসেছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাছি। কারণ, এই সংশোধনী প্রসাবের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবাংলার মাগ্রবের যে বলিও দাবি সেই দাবির প্রতি সমর্থন আছে। এতে দেখা যাছে যে যারা শোষক, বঞ্চক তাদের সাজা কোক। আজকে আমরা দেখলাম এই সংশোধনীর ভেতর উল্লেখ করা হয়েছে যে জমির যে সীমা সরকার বৈধে দেবেন তার বাইরে যারা কুকুরের নামে, ঝি-চাকরের নামে, বে-নামে জমি লুকিয়ে রাখবে তাদের সাজা দেওয়া তবে। যে কৃষক মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাছে তাদের সাজা দেওয়ার কথা এই আইনে বলা নেই, কলকারখানার মালিক যারা বছরের পর বছর শ্রমিকের যে

গ্রাপ পিওনাপ্রভিডেণ্ট ফাও, ইনসিওরেন্সের টাকা না দিয়ে দিনের পর দিন মাানসন গড়ে ফলছে, মুনাফা করছে, তাদের সাজা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এজন্য এই সংশোধন অত্যন্ত লিষ্ঠ এবং সুগপোনোগা বলে আমি মনে করি। সুগ এগিয়ে চলছে, সুগের ধারায় সময়ের যে দাবি সই দাবি আমাদের মাননায় মুখামন্ত্রী মহাশয় উপলব্ধি করেছেন। যুগ পিছিয়ে থাকবে না এগিয়ে াবে, আমরা যদি সেই যুগেব সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে না যেতে পারি তাহলে পিছিয়ে পড়ব কিছ াগ এগিয়ে যাবে। আজকে সমাজে খুনী-লুঠেরা যে বিশুখল সৃষ্টি করছে এই সবের উৎসকেন্দ্র যথানটাতে সেইখানটাতে খামরা ছাত দিতে চলেছি। এর উৎসকেদ হচ্ছে যারা দিনের পর দন শোষণ করছে সার যাবা বঞ্চিত ২০ছে, এই শোষকেব সঙ্গে শোষিতের, মৃনাফাঝোরের সঙ্গে ণ্যিহারাদের লড়াই। আজিকে পশ্চিম্বাংলার বিধানসভায় একটা নতুন নজীর সৃষ্টি হল, আমাদেব মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আজকে প্ৰিক্ষারভাৱে ঘোষণ। করলেন যে যারা খুনী, বুঠের। তাদের সপে ঐ জমির ছোতদাব, কার্থানার মালিক যারা শোষণ করে তাদের সংমর। এক লাইনে, এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। এই ধরনের কথা শুনে আমব। আশাঘিত হংগছি এবং আমাৰ মনে পড়ে গেল মহামতি গোধলেৰ মেই কথা— ''হেংয়াট বেঞ্ল পিঙ্কম টুডে ইণ্ডিয়া পিক্ষস টুমরে।'', আজকে বাংলাদেশ ভারতব্যকে একটা নতুন পথ দেখাতে চলেছে যে আমেবা এগিযে যাডিছ, আমবা মনে করছি যে শোষণের দিন ফুরিয়ে বাছেছে। আমবা জনতার কাছে বে প্রতিশ্রতি দিয়ে এসেছি সেই প্রতিশ্রতি পালন করব। এর পরিচয় আংজ আংমরঃ বিধানসভায় পেলাম। কিন্তু গাননায উপাধাক মহে! দ্য, আপেনার মাধামে আমি মাননীয় মথামন্ত্রী মহাশ্রেব কাছে একটা আবেদন রাগতে চাই সেটা ২৬৯ এই আইনকে যেমন অভিনন্দন জানাজি সঙ্গেসপে এই আইনের প্রয়োগ যেন চিকনত হয়। এর প্রয়োগ যদি পুল হয়, একটা চলতি কথা আছে রোগ না ধরে ওণ্ধ দিলে যেমন রোগ ভাল হয় না তেমনি ানপীড়িত নিরীত মাজ্য যেন এই আইনের দ্বারা সাজা না পায়।

# [ 4-10-4-20 p.m. ]

তার কারণ ২ল পুলিশ এবং আমলাদের আমবা চিনি, আমরা জানি। এই আইনে কাবথানার মালিক জমিচোর ইত্যাদিদের সাজা দেবাব কথা আছে কিন্তু আমরাভরসাপাজিজনা। তার কারণ হল একটা জায়গায় সেই মালিক ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগসাজস আছে। এরা রাতের অপ্পকাবে সবাই এক হয়। সারাদিন যে যার কাজ করে তারপর রাতের অপ্পকারে গোপন আড্ডায় দেখানে ঐ :জাতদার ঐ কার্থানার মালিক তার। এক টোবলের মধ্যে বদে এবং আনন্দ করে। তার।চক্রান্ত করে কি করে এই সরকারকে অপ্রিয় করা যায় এইভাবে। স্কুতরাং মিসা আইনের দার৷ যদি আমর৷ নিরপ্রাধীদেব সাজা দিই, যদি তাদের প্রতিরোধ না করি এবং ঐ সমস্ত অপরাধীদের সাজা দেবার ব্যবস্থানা করি তাহলে এর মহং যে উদ্দেশ্য তা বার্থ হবে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশ্য়, আপনার মারফৎ আমি আমার কেন্দ্রের একটা ঘটনার বিষয়ে এখানে উল্লেখ করছি। এটা হচ্ছে কাটোয়ার একটা ব্যাপার। একজন তরুণ সে একটা আপত্তি তুলেছিল যথন কাষ্টোয়া বেসিক ট্রেনিং কলেজে নাটক হচ্ছিল। সেই নাটকের ভেতর শ্লোগান ছিল মাকস্সিষ্ট কমিউনিই পার্টি জিন্দাবাদ। সে সেই শ্লোগানে আপত্তি করেছিল। তার আপত্তি খিল এটা কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতবাদ প্রচারের পীঠস্থান নয় আপনারা নটিক বন্ধ করুন অন্থ নাটক করুন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মার্কসিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির যারা টেনীস তার। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে তার উপর হামলা করল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তারপর সঙ্গেসঙ্গে সেই সি. পি. এম. ট্রেনীসদের যোগসাজ্ঞসে ছেলেটির নামে মামলা করল একটা। মামলায় পুলিণ কেনে সঙ্কেদকে সেই তরুণকে মিদায় ধরা হল স্নতরাং উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বুঝতে পাছেনে যে এই পুলিশের সঙ্গে কি ধরনের আঁতাত ও যোগসাজস ঐ চোরা কারবারী ও এই ধরনের লোকেদের। সেই তরুণ ট মিছিল করে তার বক্তব্য রাথতে গিয়েছিল তাই সেথানকার ও সি. সাহেবের গোস। হয়। তিনি বলেছিলেন যে এই ছ'দিনের ছেলে সে বলে পুলিশ ঘুষ থায়, বলে চোরাকারবাবীদের সদে আঁতাত আছে। বলে সাদা পোষাকের পুলিশ মাসে মাসে টকো নেয়। এইসবের জন্ম তাকে হাজতে রাখা হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দরুণ এর একটা ব্যবহা হছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়েরে অভিনন্দন জানাই। এরপব দবখাও দেওয়া হয়, তিনি তার স্বরাই সাচিবেব কাছে ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন। এখন স্বরাই সচিব আবার জেলায় চেয়ে পাঠাবেন ও জেলা থেকে চেয়ে পাঠাবেন ও সির কাছে। উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি বুঝতে পারছেন যে এরজন্ম কতদিন সময় লাগবে। আমি এই বিলকে অভিনন্দন জানাই এবং অভিনন্দন জানিয়ে এইকথা রাখব যখন এইসবের স্কুটিনি হবে তথন শুধু পুলিশ এবং আনলাদেব ছেডে দেবেন তা যেন না হয়। এই পুলিশদের সত্তা সন্থমে আনক

শীভূহিনকুমার সামন্তঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, আমাদের শ্রমেষ মাননীয় মুখামন্ত্রী বে প্রপাব এপানে বেপেছেন আভাগ্রীল নিরাপত্তারক্ষা সংশোধন বিল যা এই সভায় আনা ংশেছে তাকে আমি যব কংগ্রেসের তরক থেকে ধল্লবাদ জানাছিছ। আপনি জানেন যে আয়কর কাকি যাবা দিছেন হাদের বিক্রে আমাদের দাবী ছিল। বিধানসভার সভা হিসাবে খোষণা কবতে চাই যে যারা ঐ ধরণের ফাকি দিছে তাদের বিক্রে বিশেষ পন্থা নেওয়ার জল সরকার বাবছা কবনে তার্লল আমি অভিনদ্দন জানাই। সেইরক্ম যারা জমি বেথেছে নানাভাবে, যারা ই মেযের বিশেতে ৬০ ভবি গ্রমা দিয়ে নিজেকে বিজ্ঞালী বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পায়, যারা সমাতের এহভাবে য্য য্য ধরে শোষণ চালিয়ে যাছে এইসর ধরনের লোকেদের বিক্রছে বাবছা গ্রহণ কবা হবে বলে আমি একে অভিনদ্দন জানাছিছ।

মভিনন্দন জানাই এই কারণে যে আজ অকতঃ আমরা একটা পথ বার করেছি। কিন্তু একটা কথা ছানাই ইংরাজ মামল গেছে কংগ্রেম সরকার এসেছে, প্রকল সেন ছিলেন, যক্তজাতীর eরেক্লফ কোভার ভিলেন এবং এখন আমাদেব শ্রদ্ধেয় ভূমিরাজসমন্ত্রী গুরুপদ **খান আছেন** ত্থাপি চির্কাল উনে আস্ছি বেনামী জমি, খাস জমি সরকার দ্বল করেছে। ইংরাজ আমলে ভূমিসমস্তার স্মাধান করতে পারেনি, কারণ Actual কোন Land Laws ছিল না। তারপর প্রাক্তর সেন ও হবের ৬০ কে। ভারও পারেন নি। কিন্তু তবও হরের ১০ কোঙার মহাশয় বার বার াচংকার করে বলেছেন যে পেরেছি। কি পেয়েছেন ? কালনায় এক বিধবা যার মাত্র ৪ বিঘা ভূমি আছে তার জুমি তিনি থাস করে নিয়েছেন। প্রফল্ল সেন ও হরেক্স কোঙার ত'ভুনেই বলেছেন আমরা এত লক্ষ পেয়েছি। কিন্ধ এসব পাবার পর আর কত লক্ষ জমি আছে তার পরিমাণ মাপার কোন যন্ত্র আছে কি । স্বতরাং আর কতদিনের মধ্যে সমস্ত বেনামী ও থাস জমি দখল করা হবে তার একটা স্রন্থ নীতি হওয়া দরকার। তা না হলে আমরা জানি জোতদারদের বুদ্ধি আছে, বড় বড় উকিল বাংবিষ্ঠার আছে। আইন যেমন আছে আইনের ফাঁকও তেমনি শাছে, তাই তারা আইনের ফাঁক দিয়ে যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে তার কথা কি মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেছেন। অভিনন্দন জানাব সেদিন যেদিন দেখব কোন জোতদার আইনের ফাঁক দিয়ে আর কোন ছায়গায় বেনামী হস্তাহ্র করতে পারছে না ; যেদিন দেখব আর কোন Tax কেউ কাঁকি দিতে পারছে না। এরকমভাবে সংশোধন করা দরকার বাতে J.L.R.O ও S.L.R.O. 

অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যারা চোর, গুণ্ডা, বদ্দায়েদ, পাইপগান চালায়, বোদা মারে তাদের বিরুদ্ধে এই MISA আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগও করা হয়েছে। যেনন বিনা অপরাধ ১১ বছরের ছেলে জেলে গেছে। এক্ষেত্রে তাই কবির ভাষায় বলতে হয়—"অপরাধী জানিলনা কিবা অপরাধ তার"। আমরা দেখেছি নিজের বাড়ীর জক্ত ২০ কেজি চাল নিয়ে যাচ্ছে তার উপর Mish প্রয়োগ হয়েছে। সেজক্ত বলছি না খাস জমির যারা List তৈরী করবেন, বেনামী জমি উদ্ধারের জক্ত যারা List তৈরী করবেন সেইসমতকে সক্রিয় করা দরকার। তা না হলে পুলিশ ও আমলারা গরীবদের Threite করবে। যার কম জমি আছে তাকে ভয় দেখিযে তার জমি নেবে। নানারকম উৎকোচ গ্রহণ কববে। যার কম জমি আছে তাকে ভয় দেখিযে তার জমি নেবে। নানারকম উৎকোচ গ্রহণ কববে। কারণ কম চামের জমিও Mish আইনে পড়তে পারে। এই কারণেই আমি বিশ্বনাথবার্কে সমর্থন করি না একটা পথ থাকা দবকার যাতে এর গুরুত্ব হাস না পায় তাই আমরা জানতে চাই যে যারা আয়কর ফাঁকি দেবে তাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা নেবেন এবং আইন ফাঁকি দেবার জক্ত যে প্রচেষ্টা হবে তাও বন্ধ করবেন। শ্রমিক অন্দোলনের ব্যাপারে L.N.T U C, C.I.T.U. যা আছে তারা শ্রমিকদের স্বার্থ কুয় হছে কিনা নিশ্চয় তার। দেখেন। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁবা গোপনে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে মালিকদের কাছ থেকে পয়্রমা নেন যাতে Provident Fund-এর টাকা শ্রমিকদের দিতে হয় না।

## [ 4-20—4-30 p.m. ]

আমরা জানি শ্রমিকদের নাাযা অধিকার দেবার মানসিকতা তাদের নেই। সেক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছি? মাননায উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাথবার জন্ম অন্তরোধ করছি। তাই পরিশেষে যে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা বলছি যে সমাজতন্ত্র বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে লক্ষ কঠে আজ উচ্চারিত, আজকে তার প্রথম পদক্ষেপ, প্রথম পদ্যাত্রা মুকর মুহুতে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**এঠিকিরদাস মাহাতে।**ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্যু, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে একটা জাতান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী বিল এনেছেন। আমি সংশোধনী বিলটা সমর্থন করতে গিয়ে আমার কয়েকটা বক্তব্য রাথছি। আমাদের যে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিলটা অত্যন্ত সম্পতিপূর্ণ। বিলটার মাধ্যমে যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তারদারা একদিকে যেমন শিল্পফেত্রে যে অক্যায় চলেছে যে অত্যাচার চলেছে তাকে যেমন সঙ্কচিত করা চলবে, তেমনি কৃষিক্ষেত্রে যে অত্যাচার, উপদ্রব পুঞ্জিভূত হয়ে উঠছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তার মানে এই নয় যে এই সংশোধনী বিল দারা আমাদের দেশে সমাজ্জন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি সমর্থন করছি বিলটা এই কারণে যে আমরা যেজকা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করছি তাব অফকুলে সহায়ক হবে। আমাদের দেশের ছটো মূল শত্রু পুঁজিবাদ এবং সামস্ততন্ত্র, তার বিরুদ্ধে শক্তি পাচ্ছি এবং একে হাতিয়ার করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে গুর্বল করতে পারবো। কিন্তু এই সংশোধনীটা সমর্থন করতে গিয়েও বলতে হবে এই মিসা আইনটা জনগণের পক্ষে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্মীদের পঞ্জে অকল্যাণকর। বিশেষ করে যাদের দ্বারা আইনটা কার্যকরী হয়. সেই পুলিশ তারা যে অত্যন্ত ফুনীতিপরায়ণতা একদিকে যেমন অসংখ্য মাননীয় সদস্তদের প্রমাণ হয়েছে যে, আইনের উদ্দেশ মহৎ হলেও আইন যেভাবে প্রয়োগ হয় সেটার স্প্রয়োগ হয় না, অপপ্রয়োগ হয়। তারছারা সমাজের মজল হয় না, অমঙ্গল হয়। আমি বল্বো যারা দমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী কাজ করছে সেই শিল্পপতি এবং জমিদাররা যাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তেমনি আইন যারা অপপ্রয়োগ করবে এবং যদি ইচ্ছাক্তভাবে

ভূল করে সেই পুলিশ এবং সে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং যদি দেখা যায় যে তাদের সেই ইচ্ছাকত ভূল সমাজতখের কপায়ণের পরিপন্থী তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শান্তির বাবস্থা ্ন ওয়া উচিত। প্রয়োজনবোধে তাদের বিরুদ্ধে মিসা আইনটা প্রয়োগ ২ওয়া বাস্থনীয় বলে মনে করি।

অংশি মনে করি যে আইনের ছারা কেবল সমাজের কলাণ হয় না, মান্তুযের কলাণ হয় না। আইনের প্রয়েজনীয়তা আছে ঠিক, এই বিলটা হছে একটা প্রিভেনটিভ মেজার। কিন্তু শুধু প্রিভেনটিভ মেজার ছাবা সমাজের কলাণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি মনে করি সরকারের শুভেছে। থাকার মানে সমাজের যে প্রগতিশাল শক্তি আছে তাদের উৎসাহিত করা। এবং যে প্রতিক্রিয়াশাল শক্তি আছে তাকে দমন কবতে সাহায্য করে, এবং সরকারের হাতে শক্তি দেয়। কিন্তু স্বকার যদি শুধু নির্দেশ ছারি করে মনে করেন দেশে সমাজতন্ত্র আনবেন তাহলে আইনের ছারা তা কথনই সম্ভব নয়। দেশে আইন আছে ভূবি ভূরি। আইনের ছারা কথনও সমস্তার সমাধান হয় না। আইন কেবল আমাদের আছেপ্রে বাধে। কাজেই আইনটা শুধু প্রথম করলেই চলবে না। আইন কেবল আমাদের আছেপ্রে বাধে। কাজেই আইনটা শুধু প্রথম করলেই চলবে না। আজ ম্থানন্ত্রী বলিন্ত নীতি, বলিন্ত দৃষ্টিভগীর পরিচ্য দিয়েছেন এই সংশোধনী বিল এনে। কিন্তু আমাদেব পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমারা বলতে পারি যে এই আইনের অপপ্রযোগের সম্ভবনা আছে। আমাদেব সভাদের যে আশক্ষা সেই আশক্ষার কথা বিবেচনা করে বদি এই আইনের প্রতিষেধকের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় তাহলে দেশে মাজতান্ত্রিক সমাভ গঠন হত্যাব পথে আমবা কিছুটা এগিয়ে যেতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস আছে।

**এ)পঞ্জানন সিংহ**ু নাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশ্য, অসংখ্য ক্লবক এবং শ্রমিকদেব স্বার্থে জংলকে মাননীয় মধানগ্ৰী মহাশ্য এই সভায় মিসা আইনের যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল রেখেছেন তাকে আত্রিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমি যে এলাকা হতে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেটা হচেছ প্রন্যবনের অক্তান্ত । সেথানকার জটিল ভামিসম্খা এবং ততোধিক জটিল প্রকৃতির জোতদাবদের স্ত্রিত্র সম্বন্ধে কিছটা এইসভায় বাগতে চাই। আপনাবা সকলেই ছানেন স্তল্পর্বন এমন একটা জ্যেগা যেখানে অভিনেব শাসন এখনও স্বত্ত প্রবেশ করবার স্ক্রোগ লাভ করেনি। সেখানে নানা বংধা, বাতাযাতের সম্প্রা, অজ্ঞাব অশিক্ষার সম্প্রা, দারিদ্রের সম্প্রা নানারক্ষ সম্প্রা রয়েছে। ্রক্তফটের অনেলে দেখেছি জমি নিয়ে শরিকী বড় বড় তর্ঘটনা, বড় বড় লোমহর্যণকারী ঘটনা। এইসব জায়গায় ঘটেছে এবং যে শরিকী লড়াই হয়েছে তাতে জোতদার একদিকে আরু একদিকে ক্ষক। সেইসমত ভাষ্যায় লভাই-এর মধ্যে ক্লফ যদি সি. পি. আই-এর দিকে <sup>১্য</sup> তাহলে জোতদাররা গিয়েছে সিন্পি, এমের সঙ্গে। আবার কোথাও ক্রকরা যদি এস. ইউ. সি হয় তাহলে আরু এস পির আশ্রয়,জাতদারর।লাভ করেছে। বামপ্রী রাজনৈতিক দলগুলি এরকম একটা বীভংস চরিত্র সেথানে সেকালে ফুটে উঠেছে। এখনও স্থন্দরবনে জোতদার-ইলের এত প্রভাব যে তারা সাইনের পরোয়। করে না। থানা হোক, ছে. এল- স্নার ও স্মাকিস ্ষাক আর বি. ডি. ওর অফিসে হোক সমস্ত প্রশাসনিক যা ব্যবস্থা আছে তার তলার দিকে যার। মাছে সব কিছুকে জোতদারেরা চলের মুঠোর মত তাদের হাত বেধে রেখেছে। একগা বাস্তব বতা। আমি যেখান থেকে নিবাচিত হয়েছি সেখানে দেখেছি ঐ সমন্ত বিভিন্ন বামপন্তী अफ़्रिनेटिक मन तुरुर अंग्रिनोत्रामत वालाग्न मिराराह । ১৯৬१ माल এवर ১৯१১ मालि (मर्थाह, এবং ১৯৭২ সালেও দেখলাম জোতদারের। জোটবদ্ধভাবে কিভাবে মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে <sup>দ্মাজতপ্রবাদের</sup> কথা বলেন, যে আদর্শের কথা বলেন কিভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বাধা

স্ষ্টি করেছে এবং বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিষ্ণদের আকাতরে অর্থ ব্যয় করেছে যে এদের হটাতে হবে।

#### [4 30—4-40 p.m.]

এদের সরাতে হবে। আমরা যথন বলি যে গ্রীবী অন্তঃ হটাতে হবে সেইপথেই আমরা পা বাজাবে। জোতদাররা তথন গুৱাবী হটানোর জন্ম উঠে পড়ে লেগেছেন। আজকে তাই এটা ইতিহাসের কথা স্থন্ধরবনের বহু অঞ্চলে তেভাগা অংকোলন হয়েছিল, স্থন্ধরবনে অনেক ক্লুষকের রক্ত ঝরেছে, কাজেই সদিচ্ছা নিয়ে যে বিল, আজকে তাকে ঐতিহাসিক বিলই আমরা বলবো, খব তঃসাহসিক বিলাই আমরা বলবো, নতুন একটা পদক্ষেপ বলবো এই বিলাকে। যে বিলা আজকে এই সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই বিল যদি স্কপ্রক্ত হয়, যেখানে আঘাত হানার কথা, বিলের উদ্দেশ্যবলে যা লিখিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, তা যদি সতা হয় তাহলে স্তন্ধরবনের অসংখ্য শোষিত, বঞ্চিত, নিয়াতিত চাধীকল যাব। কাষ্ক্রেশে বেচে আছে এখনও তারা ছ'হাত তলে সরকারকে আশীবাদ কৰবে নিঃসন্দেহে। এমন কি যাবা এই অত্যাচাৱী জোতদাৱদেৱ শাসনে এবং শোষণে পীডিত হয়ে হান্মধ্যে মারা গিয়েছে, অসংখ্য ক্ষক মরেছে, তাদের আহ্বা তপ্তি লাভ করবেন এই ভেবে া. তাদের স্বাধারণ জ্যুন্ন, স্বাধারণ যে শক্ত জ্যোত্দারকল, সেই জ্যোত্দারকলকে অবশেষে একটা শক্ত আইন, কঠোর আইনেব মধ্যে তাদেব বাধা হয়েছে। এই জেতিদারগোষ্ঠা চির্দিন ক্র্যক্রের উপর দারোগ। দিয়ে নিপাচন করেছে। এথানে বিভিন্ন বক্তা আমাদের দলের অথব। সি. পি আই দলের, বিশেষত আছের বিশ্বনাথ মথাছাঁ। যে কথা গুলি বলেছেন। তা প্রণিধান্যোগ্য, আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মাননীয় মথমেন্ত্রী মহাশ্য সই সাজেশান, সেই কথাগুলি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন যে তার কতটা গ্রহণ করা যায়। আমবাও একটা প্রিভেণ্টিভ ঔপ চাচ্চি। অধাৎ পুলিশ বাতে আইনের অপপ্রয়োগ ন। করে, বাদের বাচানোর জন্ম এই আইন আন। হচ্ছে প্রশাসনিক আমলাবা তাদের উপর যাতে এই আইন প্রযোগ না করতে পারে তার একটা প্রিভেন্টিভ ঠেপ আমরা চাচ্চি। জেলাগুরেই হোক, মহকুমাগুরেই হোক অথবা যে শুরেই হোক, জনপ্রতিনিধিরা বা প্রতিনিধিমলক সংস্থার প্রতিনিধি, তারা যাতে তার মধ্যে থাকতে পারে, যারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে পারবে। সেইবাবস্তার কথা যেটা বিশ্বনাথবার বলেছেন বা আরো ৬-একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, এটা যদি করা যায় তাহলে আমার মতে স্থানিশ্চিতভাবে পশ্চিমবাংলার একটা বুহুৎ সমস্থার, জটিল সমস্থার, দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত যে সমস্ঞা, কুষ্কদের মধ্যে যে অশান্তকর পরিস্থিতি, অশান্তকর আবহত্ত্যা তার স্থানিশ্চিত উন্নতি হবে। আমাদের প্রলিশের চরিত্র স্বজনবিদিত, তবও যেন কোথায় একটা কি অস্পবিধা আছে যাতে আমরা সাধারণ মাত্রষ অসহায়ভাবে আত্মনিবেদন করি এবং এছাড়া অন্ত কোন পথ থাকে না। আমরা দেখেছি ছটো রাষ্ট্রপতি শাসনে যে আমল গিয়েছে সেইআমলে স্থন্দর্বন এলাকায় পুলিশের কি প্রতাপ। হাজার হাজার টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা, পুলিশ ঘুষ নিয়েছে। কোন কথা বানিয়ে বলছি না, এটা হয়তো সরকারী কায়দায় প্রমাণ করতে পারা যাবে না, কারণ প্রমাণের যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই সেই কালো টাকা যাতায়াত করে না। গরীব মাহুষের কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় ভাহলে ঐ অভিযোগ প্রমাণ করা যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ টাকা একটা থানার দারোগা, এক একটা থানার অফিসারেরা কামিয়েছে। আগে পুলিশ অফিসারেরা স্থব্যবন থেকে পালাতে চাইতো, ভালো বিলাসের জায়গা নয়, ভালো সোসাইট নেই কিন্তু আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা থেকে দেখছি যে স্থন্দরবনে কোন থানায় যদি অধুনা কোন দারোগা তিন চার বছর থাকার পরও ট্রান্সফার অড্রার পায় তাহলে হাজার হাজার টাকা তারা উপরমহলে ভেট ঢালে যাতে স্থলরবনে তারা থেকে যেতে পারে।

জলে কুমীরের কামড়ের ভয়ে, কি মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হবে, কোন যানবাহন না থাকে দেও ভাল, পুলিশের পক্ষে জনদেবার উর্বর এমন জমি কোথাও নাই। সমস্তর্কম সদিছ্বা নিয়ে ইতিপূর্বে বহু সরকার পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংস্থারে বার্থ হয়েছে। আমরা এসেছি নৃতন এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে, নৃতন সরকারের নৃতন জয়যাত্রা স্থক হয়েছে। আমি আশা করব, সবসময় হতাশ হয়ে থাকবার কথা নয়, এই আইনেব স্প্রয়োগ হবে এবং য়থাস্থানে এই কণ্টক বিদ্ধ হবে এবং আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না হয় তারছক্ষ প্রভিত্তিভ ত্তেপ রাথতে হবে। আমাদের ম্থামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তিনি আইন প্রয়োগ বিষয়ে স্থবিচাব কববেন এবং স্থবিচারের চিক্ষা করবেন সেই ভরসা তিনি দিয়েছেন। এই চিন্থা বেন নিছক আমলাতান্ত্রিক না হয়, এই চিন্থা যেন নিছক পুলিশা চিন্থা না হয়, এর পিছনে যেন যক্তি থাকে বে-সবকারী জনপ্রতিনিধিম্ব থাকে। তবেই মানুষ নিশ্চিত্ব হবে, স্থবিচার হবে। একথা বলে আনি এই এানেওমেন্ট বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্ষরা শেষ করিছি।

শীতালমঞ্জ দেঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদ্য, আজকে বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আভাহরীন নিরাপস্কাবকার জন্য যে সংশোধনী প্রস্থাব এনেছেন আমি সভার একজন সদস্য হিসাবে প্রথমেই তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সংশোধনী প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার আর্থিক এবং সামাজিক পটভূমিকায় এই প্রস্তাবকে আমি এক ঐতিহাসিক প্রসাব বলে আখ্যাত কর্বছ। স্বাগত জানাতে গিয়ে এই সংশোধনী প্রস্তাবকে এক যগাতকারী প্রস্থাব বলে ভূষিত কর্মিচ, এই প্রস্থাবকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে সারা পশ্চিমবাংশার সাতে চারকোটি মেহনতী মাহুয়ের কাছে অন্ধকারের ছুর্গ ভেদ করে আশার আলোকে প্রজ্ঞানত করে তোলার এক বিবাট মহতী পদক্ষেপ বলে ভ্ষিত কবছি। আজকে পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে কতিপয় জোতদার ভূমিসংস্কার এই আইনের ধারাকে অত্যত স্তচ্ত্বভাবে অগ্রাহ্য করে দিনের পর দিন ভূমিহীন কুষককে বঞ্চিত করে চলেছে। আমবা দেখেছি পশ্চিমবাংলার নগরে প্রান্থরে কতিপ্র মালিক শ্রমিকদেব কাব্য পাওনা না দিয়ে শোষণের ইমারত গড়ে ওলেছে, এর বিকদ্ধে আজকে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি মাত্রয প্রতিরোধের তানের জগ গতে ওলেছে। এরাই ভাজকে দেশের দৈত্য-দান্ত্র, ত্রমন। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়—"দানবের সাথে যাবা সংগ্রামের তবে প্রস্তুত ২তেছে ঘরে ঘরে"। 'আজকে পশ্চিমবাংলার সাডে চারকোটি মান্তবের কাছে একটা বিরাট পদক্ষেপ, এটা একটা সহযোগী শক্তি, বিরাট হাতিয়াব,বিরাট আশার আলো। এই সংশোধনী প্রসাবকে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের একজন মনোনীত এবং নির্বাচিত সদস্তা হিসাবে অভিনন্দিত করছি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী ল্মানতী ইন্দিরা গান্ধীর সমাজবাদের স্বপ্লকে রূপায়িত করতে গেলে, জানি মনে করি, তাব লক্ষাকে পূর্ণ করতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গে সমাজবাদ কায়েম করতে গেলে আজকে জোতদার, ভূমিসংস্কার আইনের ধারাকে যে ভাবে অগ্রাহ্ম করে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পথে বাধা স্বৃষ্টি করছে, মালিক যেভাবে শ্রমিকের উপর শোষণের যাঁতাকল দিনের পর দিন চালাচ্ছে তার বিক্লমে জেহাদ ঘোষণার সময় এসেছে, তার বিরুদ্ধে ছর্ভেছ দর্গ গড়ে তোলার সময় এসেছে। ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলার মন্তে দীক্ষিত হয়ে জাতীয়তাবাদী সৈনিক হিসাবে আজ এগিয়ে চলেছি লড়াইয়ের ময়বানে। এই লড়াইয়ের সব চাইতে বড় হাতিয়ার হল মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তক আনীত এই সংশোধনী প্রস্তাব। আমি এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করছি, স্বাগত জানাচ্ছি, সমর্থন জানাচ্ছি।

[4-40 - 4-50 p.m.]

আমরা ইতিপূর্বে পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে দাবী তুলেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবী করেছিলাম যে, এইভাবে অক্সায় করে, এইভাবে বে-আইনী করে, যে সমত্ত জোতদার

ভমিসংস্কার আইনের ধারাকে অগ্রাহ্য করে অতিরিক্ত জমি কার্চপি করে নিভেদের হাতে বেখেছে. কুঞ্মিগত করে রেখেছে, তাদের জ্মি-চোর আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযক্ত বৈধ এবং আইনসম্বত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। এতদিন আমাদের আইনের ক্ষমতা ছিল না, এখন আমাদের হাতে ক্ষমতা আসছে। আমি আশাক্তি এই সংশোধনা প্রকার স্বসন্মতিক্রমে এই সভায় গহীত হবে এবং আমাদের হাত শক্তিশালী করে তলবে এবং শোষণবাদীদের বিরুদ্ধে আমবণ **লড়াইর** যে শপ্**থ** আমরা নিয়েছি তাতে আমরা উদ্দ্দ হব। আজকে পাশ্চমবাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো মন্দীভত। এইচক্র বা ইংরেজীতে অথবা ইকনমিজের টার্মে যাকে বলা হয় ভিসিয়াস সার্কেল সেই ভিসিয়াস সার্কেলের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে আজকে পশ্চিমবাংলার অথনৈতিক ক্ষেত্রে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে যে শিল্পবিরোধ রয়েছে তার নিষ্পত্তি করাতে ১বে। শ্রমিকদের নিরাপন্তার জন্ম ১৯৫২ সালে সোম্মাল সিকিউরিট মেজাব আইন রচিত ২য়েছিল এবং তার মধ্যে ১৯৪৮ সালের ট্রেট ইনসিওরেন্স স্থাম পড়ে. ১৯৫২ সালের প্রতিডেন্ট ফাও স্থাম. মেটারনিটি বেনিফিট স্কীম পড়ে, ওল্ড এল পেনসন গ্রাণ্ড গ্রাচয়িটি স্কীম গড়ে। কিন্তু আমবা **দেখছি এইসমন্ত আইনকে এখনও অনেকাংশে অগ্রাহ্য করা ২ছে। আমরা বিভিন্ন কল-**কারখানায় দেখেছি শিশুদের অক্যায়ভাবে অতিরিক্ত সময় কাজে লাগান হয়। শুয় তাই নয়. সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময় যেটা আছে সেখানেও দেখড়ি শ্রমিকদের বঞ্চনার স্তযোগ নিয়ে. দারিদ্রের স্লযোগ নিয়ে, তর্বলতার স্লযোগ নিয়ে, তাদের অস্থ্যতার স্লযোগ নিয়ে শ্রমিকদের ছভাগ্যকে দাবা খেলার ঘটিতে পরিণত করে। তাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে গিয়ে তাদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করান হয়। শিশুদের অসায়ভাবে কাছে লাগান হয় এবং ম**হিলা ক্**মীদের কার্থানার স্থাগা-স্থাবিধা থেকে বঞ্জিত করা হয়। এই যারা শোষক, যার। বঞ্চনা করছে তাদের বিরুদ্ধে এই সংশোধনী প্রস্থাবের ছারা এই যে বৈধ প্রতি হোল তাকে আমি **নিশ্চিতভাবে অভিনন্দিত করছি।** বিশ্বনাথবাৰ বলেছেন তিনি মিসা আইনেৰ বিৱোধা। আমি সেকথা বলবনা। তিনি আবার বলেছেন প্রয়োগের বিরুদ্ধে, আমি তাঁর সঙ্গে একমত। **এই আইন ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশে নতন নয**় আমরা যদি পথিবীর ইতিহাসের পাত। উল্টাই তাহলে দেখৰ প্রথমে রোম এবং গ্রীস দেশে সভ্যতার সৃষ্টি ২যেছিল। প্রথবীর সভ্য দেশের মধ্যে প্রথম দার্শনিক ছিলেন প্লেটো, আর্গিরইটল এবং তথন রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিল প্রেলিশ ইেট। তথন দেখেছি যে কোন দিক থেকে শান্তি-শুখ্খলার জীবনে যদি কোন বিপ্যয়ের স্কৃষ্টি হয়েছে তাকে দৃঢ পদক্ষেপে প্রতিবোধ করবার জন সমন্তরকম বাবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এই পশ্চিমবন্ধে মলত: আমরা মিসা আইনের প্রয়োগ তথনই দেখেছিলাম যথন গোপীবল্লভপুর, ডেবরা, নদীয়া জেলার শান্তিপুর এবং ক্রফনগরে নকশালরা, উগ্রপন্থীরা অত্যাচার, খুন-জ্থম এবং সন্ত্রাস চালিয়ে মাত্রুষের জনজীবনকে বিপর্যন্ত করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত গুঃখ এবং ক্ষোভের কথা মাননীয় স্পাকার মহাশ্যের মাধামে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্ছি যে, শাহিপুরের যে কেন্দ্র থেকে আমি নিবাচিত হয়েছি দেখানে অনেক জাতীযতাবাদী মন্ত্রে উধ্দ তরুন ছাত্র এবং গুবককে নকশাল দমনের নাম করে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অক্যায়ভাবে মিসা আইন প্রয়োগ করে তাদের ছাত্র জীবনকে পর্য, দন্ত করে দিয়ে মানের পর মাস, বছরের পর বছর আটক করে রেথেছে। জামরা দেখেছি জেল হাজতে, কারা অন্তরালে তাদের থাকতে হয়েছে। আমি বলব প্রয়োগেব দিক থেকে একে যেন বলিষ্ঠভাবে কাজে লাগান হয়, মিদার প্রযোগ পদ্ধতি যেন স্কুদরপ্রসারী করা হয়। ফাটকা-বাজদের বিরুদ্ধে, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে, আমলাতম্বের বিরুদ্ধে, রাইলোহীতার বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে অন্তর্যাতমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং যারা কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যদি সাবিকভাবে, সামগ্রিকভাবে একে কাডে লাগাতে পারি তাহলে এই মহতী

উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে। আমি আশাকরি মন্ত্রীমণ্ডলী একে কাথকরী করে স্কস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনবোধ পশ্চিমবাংলার বকে প্রতিষ্ঠা করবেন।

শীবিমল পাঠক ৷ মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আমি মিসা সংশোধনীকে সমর্থন জানাতে এসেছি। মিদার সংশোধনী প্রস্তাবটি কি? যে ভ্যিসংস্কার আইনের ১৪ এম এই মতে যে বিলিংটার অধিকারী, সেই সিলিংটা ১৪ ডি-তে যদি রিটার্গ না দেওয়া হয় তাহলে সে শাস্তি পাবার যোগা, আমি সেটাকে সমর্থন করতে এসেছি। আমার একটা দ্বির বিশ্বাস যে জমিদার উচ্ছেদ আইনের যে ক্রটি বিচাতি ছিল. ভমিদংস্কার আইনের যে ক্রটি বিচাতি ছিল ১৪ এম বা ১৪ ডি-তে তা পরিপর্ণ হচ্ছে। গত ৫।৫।৫৩ দালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন হযেছিল। ১৯৬১ দালের ১লা বৈশাথের হুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের হুর্যা চির অর্থানত হবে, কিন্তু সেই আইন ঠিক স্কুষ্ঠ হল না যদিও পশ্চিমবন্ধ থেকে সেই আইন পাশ করা হলো. একটা প্রিবাবের মধ্যে বছ সম্পতি থেকে গেল, তার কারণ হিন্দু আইন অফুসারে যারা মিতাফবা ফ্রামিলি, তারা সাম, গ্রাণ্ড সাম, গ্রেট গ্রাপ্ত সাম, এই করে একই ফ্যামিলিতে ৭৫ একর জমি থেকে গেল, সেহ সম্পত্তি রক্ষা করা গেল না, দেই সম্পত্তি পাওয়া গেল না কারণ হিন্দু ল'টা সম্পূর্ণ দেউ।ল ল'ছিল। তাই জমিদারী উচ্ছেদ আইনের যদিও ইন্টেনশনটা খুব স্তব্দর ছিল তাহলেও সেটা পরিপর্ণভাবে রূপায়িত করা গেল না এবং সেখানে কাঁক পদলো বে-নামদার, বহু লোক সম্পত্তি বেনামী করলো। তাই আমার মনে আছে, ১৯৬৭ সালে যথন আমি এসেছিলাম, তথন আমি লেভির পক্ষে বলেছিলাম যে লেভিতে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের থানিকটা পর্বতা এসেছে। যে পরিবার থেকে বেলা উৎপাদন থাকবে. সেখান থেকে ধান নিয়ে নেওয়া, এটাই হচ্চে লেভির উদ্দেশ। আজকে আমার শ্বির বিশ্বাস যে. জমিদারী উচ্চেদ আইন এবং লেভি বা ভমিসংস্কার আইন, যেটা ছিল সেটা পরিপর্ণ হযেছে ১৪ডি এবং ১৪এম-এ। অত্তর আজকের দিনে ঠিকই কথা যে যদি কেই সম্পত্তি বেনাম করে বাথে, যদি কেট সম্পত্তি বেশা রাথে, সেই সম্পত্তির রিটার্ণ দিতে হবে। যদি না দেয় তাহলে তার শাস্তি হবে। সেইজ্রু আমি এই এ্যামেওমেণ্টকে সমর্থন জানাছি। তবে কিছু কিছু আমার মনের মধ্যে সন্দেহ জেগেছে। আমি ভূমিসংস্কার আইনের ১৪এম এবং ১৪কে সম্বন্ধ আপনার মাধ্যমে कानाष्ट्रि य अठे दिन अन्तर कत्र कर का का मिल अर्था य । जान इस्त । जाति विकार किए इस्त, বেটা আমি ক্রটি বলে মনে করলাম যে ১৪কে-তে একটা ফামিলিকে বিটার্ণ দিতে হবে, সেখানে আমার মনে বেশ সন্দেহ জেগেছে যে একটা মেল মেধার যদি ভাব কোন ছেলে থাকে. ভাইলে ছ'জনে মিলে ৫ হেক্টর সম্পত্তি রাখতে পারে। কোন ছেলে, যে ,ছলে ডাজ নট টোল্ড এনি প্রপার্টি ষদি তার কোন প্রপার্টি না থাকে। তাহলে ধকন একজন লোক এবং তাব একটা ছেলে, ছজন মিলে ৫ হেক্টর সম্পত্তি অর্থাৎ একট হিসাবে করলে ১২।। একরেব মত সম্পত্তি বাগতে পারে। কিন্তু যদি তার মামা বা অন্য কোন জায়গা থেকে ২ ডেসিমিল বা ৫ ডেসিমিল জায়গা পায়। তাহলে শেই ছেলেটার চলে যাবে সম্পূর্ণ অন্ত রায়তে। এই ভিনিষটা লক্ষ্য রাখন যে একজন লোক ফ্যামিলিতে বাপ এবং ছেলে যদি ত'জন থাকে তার ৫ তেক্টর জমি থাকতে পাবে অগচ যদি তার কোন সম্পত্তি অক্ত জাযগায় গাকে তাহলে সে সম্পত্তি প'বে—তাহলে ঐ ৩ ডেসিমেল বা ৫ ডেসিমেল জায়গার জন্ম কাছাকাছি ৭৫ একর পর্যত জায়গা তাকে হারাতে হচ্ছে এবং সেই ক্যামিলির মধ্যে সেই এ্যাডাল্ট দান কিংব। আনম্যারেড দান, নিজের ছেলে বলে পরিগণিত হবে না, ধদি তার কোন সম্পত্তি থাকে।

## [4-50—5-00 p.m.]

এটা আমার মনে হয় যে সেই জিনিবটার প্রতি আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ এই Family Return-এর মধ্যে Return দিতে হবে। যা না দিলে মিসা আইনে Punishment হবে। Family-র যে defination এই Family-র Category-তে দেওয়া আছে, তার দিকে লক্ষ্য করবার জন্ম মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তরোধ করছি।

আরো একটা অন্ধরাধ আছে। একথা ঠিক হিন্দ্-ল' অনুসাবে ১৭।৬।৫৬ সালে বা ১৩৬৩ সালের ৩রা আঘাঢ় যে লোক মারা গিয়েছিল তার মা ও গ্রী সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না তদানীস্কন আইন অনুযায়ী। এখানে ফ্যামিলির সিলিং-এর মধ্যে দেখান হয়েছে যে মা ১৭।৬।৫৬ তারিখের পূর্বে মারা গেছে, সে মাকে Include করা যাবে না। কিংবা যদি Widow থাকে সেই আইন অনুসারে সেই Widow সে মৃতের সম্পত্তিতে inherit করতে পারবে না। তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই দিকেও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মছে।

আর একটা কথা বলবার আছে। পরিকারভাবে দেখলান একটা জিনিষ ঠিকমত বুঝতে পারি নি। এই মিসায় বলা হয়েছে যদি default কবে থাকে, ভাহলে Punishment হবে। এই default কথাটা আরো একটু clarification করে বলতে হবে। যদি Submit কবে, Wrongly Submit করে, তাহলে কি হবে ? সেটা আরো Clear হত্যা দ্বকাব। সে জিনিষ কি হতে পারে না ?

মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় এই যে আইন এনেছেন এতে সতিটে একটা গণাণর পদ্ধি করছে। আমি যতটুকু বুরতে পারি জমিদারী উচ্ছেদ আইন ও ভূমিসংস্থার আইনের মধ্যে যে গটলতা ও আবিলতা ছিল, আজকে সেই ভূমিসংস্থার আইনের 14-M ও 14-T ধারা ৮ টিতে পবিপূর্ণতা এমেছে এই আইনের দ্বারা। যারা শ্বমি শুকিয়ে রেথেছে তাদের ধরে বিচার হওয়া দরকার তারজক্ত তাদের শান্তি দেওয়া দরকার। একজন মোটেই সম্পত্তি পাবে না, আর একজন অটেল গাবে এটা হওয়া উচিত নয়। একজন শৃগাল-কুকুর বিড়ালের মত জীবনবাপন করবে, পাশাপাশি বাস করে এটা চলতে দেওয়া উচিৎ নয়। কাজেই এই সংশোধন প্রস্থাব একটা সাধু প্রস্থাব। ফ্যামিলীর এইভাবে সিলিং বেধে দেওয়া হয়েছে যে এই সীমার উদ্ধে কেউ সম্পত্তি রাখতে পারবে না, যদি সেই সিলিং-এর বেশী থাকে, তাহলে সে শান্তি পাওয়াব বোগা। স্থতরাং আমি এই মিললোবাবে স্বাভিত্তির স্বর্গন স্থান করিছ ও এখানে আমারে বক্রবা শেব করিছ। জয় হিন্দ।

**্রীজ্ঞানিলকুষ্ণ মণ্ডেল**ঃ মান্নীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্ত জানীত এই বিলের সুমুখ্ন করতে গিয়ে আজকে আমি ছ-একটা কথা বলতে চাই। আমি রুষক অঞ্চলেব লোক, রুষক ফ্রন্টে কাজ করি, ক্যকের স্বার্থে ক্র্যক সংগঠনের মধ্যে থেকে, যেটা দেখা প্রয়োজন আমার শক্তি ও সাধ্যমত সেইভাবে দেথবার চেষ্টা করেছি: ব্যর্থ হয়েছি, সেইসব কারণে যেথানে কুষক তার নিজের সম্পতি জোতদার ও কায়েনী স্বার্থে বিলি করতে গিয়ে ভাগচাষীর মধ্যে ভাগচাষী এবং কেত্মজর এদের যে অবদান এদের যে স্বার্থ তা বিশেষভাবে বিঘিত হয়েছে। স্থানরবন **অঞ্চলের এইরকম বহু ঘটনার সঙ্গে আমি পরিচিত।** আজকে মিসা আইনের যে সংশোধন বিল আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করতে গিয়ে দেখবো ক্রমকদের স্বার্থে, পশ্চিমবন্ধের মজুর ও সর্বহারার স্বার্থে, এই আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এই প্রয়োগের পেছনে কোন স্বার্থ যদি থেকে থাকে আমলাতন্ত্রের, সেই আমলাতন্ত্রের পেছনে সরকারের বলিষ্ঠ হাত কাজ করে। মিসার প্রয়োগ করবার সময় যদি সরকারের যুক্তি থেকে থাকে, সেইসময় আমি একে সমর্থন করবো, আমি অনেক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত। আমার Constituency খুলনা মৌজায়, কতকগুলি ভাগচাষীর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে সন্দেশখালি থানার বড় দারোগা সেই ভাগচাষীগুলির কেতে সেই ভাগচাষের ধান বন্টন করার ব্যাপারে মহাজন ও জুমির মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং ভাগচাষীর বিরুদ্ধে মিথা৷ রিপোর্ট দিয়ে, কোর্টে গিয়ে বছ কেস রুজু করতে মহাজনদের সহায়তা করেছে, উৎসাহিত করেছে।

আজকে যেসমন্ত ভাগানাধীরা এম. ডি. ওর কাছ থেকে এবং জে. এল. আর. ওব কাছ থেকে গথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করে তাদের ভাগচাষের ধান আদায় করার জন্ম চেষ্টা করেছে তথন থানার ব্রু দারোগা বে-আইনীভাবে মহাজনেব স্থে সহযোগিতা করে আজকে সেই ভাগচাধীকে বঞ্চিত করেছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ক্ষককে যারা সংগঠিত করে, শ্রমিককে যারা সংগঠিত করে এই মিসা আইন তাদের বিক্দ্ধে প্রযোগ করবার সময় যেন উপযুক্ত বিচার থিকেনা করা হয়। যদি ্রপ্রোয়াভাবে এদের উপর জল্ম করা হয় তাহলে শ্রামিক এবং ক্লয়কের সংগঠন ধ্বংস হয়ে যাবে। এর প্রমাণ সামরা সাগে অনেক পেয়েছি। এই ধবনের সংশোধনী প্রসাধ বাংলাদেশে তথা ভারতব্যে আগেও অনেক এসেছে এবং প্রতি ক্ষেত্রে যা দেখেছি সেই সন্দেহ আজকে আবার আমার মনকে বার বার পীচ। দিছে। এথানে প্রকাশ একট কেম, আমাব কলটিটিউএনসির কালীচরণ মণ্ডল নামে একজন ভাগচায়া, নিজের কোন সংগতি নেই, নিজেই ভাগচায়ী তার অমির ধান কাটা যায়, মহাজন পুলিশের সাহায়া নিয়ে সেই ধান সম্পূর্ণভাবে কেটে নিয়ে যায়। আর প্রতিশ কি করে, না কংলীচরণ মণ্ডলকে পানায় ধবে নিয়ে যায় গেপার করে। আমি সেথানে কালাচবণ মণ্ডলেব হয়ে থানায় এখন যাই এবং গিয়ে বছ দারোগার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কার তথ্য তিনি আমাকে আশ্বাস দেন কেম এমন কিছু নয়, ভাগচাৰী ছাড়া পেয়ে বাবে, আপনি চিন্সা করবেন। না, তবে আমরা।কছ বে-আইনা করি নি। আমি ব্যতে পার্ছি না যে জমি নিয়ে নিল জমিব ফসল কেটে নিল অথচ কিছু বে-আইনি হল না। এবং গামাকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে তাকে আগামী কাল ছেডে দেবে আটকে রাখবেনা এবং তার বিক্লমে কিছ কেষ দেৱে ন।। আমাৰ মনে হয়, আমি বলেছিলাম যে, কেম যদি আপুনি ন। দেন, তাহলে একে অটিকে বাপছেন কেন এইটা মামি কাতে পারলাম না। এই ধবনের ঘটনা অনেক আছে গাণাদের প্ররেশ রায়েব ভাতকে এইরকমভাবে রাখা হয় আমবা জানি, আগেরবার বিনি এন এল এ, ছিলেন তিনিও কমিউানই পার্টিব এন এল এ যক্ষতের আমলেও ছিপ্লগঞ্জে . দংগছি সেই জোতদার, মহাজন সি পি এম এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমানের বিক্ষোনানান বকন যুহুৰত্ব করেছে এনন কি বাধ। দেওয়ার ফলে অনেক্কে হতা। একবেছে। বিধানসভাষ এই কথা আপনারা পেয়ে থাকবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একপা বলতে চাই যে, যে আইন ক্লাকের স্বাথে, শ্রিনিকের বাথে, স্বহারার স্বাথে রচিত হয়েছে, আমলতারিক মনে ভাবের বা আমলতারের সংশোধন হয়, যে আইন বলিউভাবে শ্রমিকের স্বাথে বায়, ক্লাকের ধানে যায় তাহলে আমি সেই অহিনকে স্বাথন জানাবো । অভ্যথায় এই আইনের স্বাথনতা বক্ষার জন্ম স্বকানের কাছে অভ্যায়ে ক্রবো একপা বলে আমি অমার বক্তব্য শেষ করি।

## [ 5-00-5-10 p.m.]

শীলক্ষ্মীকান্ত বস্তুঃ মাননীয় উপাধ্যক মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী MISA ভাহনের উপর যে সংশোধনী এনেছেন সেই প্রসাধে বলতে গিয়ে একথা বলবে। আইনকে আমরা মানি। আইনকে আমরা শ্রনি তাকে একং প্রস্তুভাবে তার প্রয়োগ হয়। আইন তাকণই মানা যায় যতক্ষণ আইন আইন থাকে এবং প্রস্তুভাবে তার প্রয়োগ হয়। আইন যেখানে স্বষ্টভাবে প্রয়োগ হয় না, আইনের নামে যেখানে বে-আইনী চলে সেখানে আইনকে মানা যায় না। পরিচ্ছেন্ন প্রশাসন যদি না থাকে তবে আইন প্রয়োগও পরিচ্ছেন্ন হয় না। আমি দেখেছি আজকে এই যে আইন এটা প্রয়োগ হবে কার মাধ্যমে পুলিশের মাধ্যমে। কোন পুলিশ পুপ্রশিষে এক অংশ অত্যন্ত অপরিচ্ছেন্ন অত্যন্ত অসং কাজে লিপ্ত বল্লাহীন স্বেচ্ছাচারী। শাঁইবাড়ীর তদন্ত কমিশনের বিচারপতির মন্তব্য যদি অরণ করি তাতে দেখবা বিচারণ

পতি মন্তব্য করেছেন, বাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রলিশ হিংম্র কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছে, হিংস্ত্র কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, আইনের ক্ষমতা, আইনের অধিকার পুলিশের হাতে থাকা সত্ত্বেও ৩৪ তাই নয়, ৪ তারিথের যগান্তর পত্রিকায় আমরা দেখলাম I. G.-র অফিসের Special Officer, Gazetted Officer, তিনি নিজের ব্যুস্কে জাল করে Extention-এর আবেদন করেছেন I. G.-র মাধামে । I G সেটা recommend করেছেন। পরবর্তীকালে I. G সাহেবকে ধরা হলে. I. G. সাহেব বললেন আমি লক্ষ্য করিনি সই হয়ে গেছে। I. G. লক্ষ্য না করে সই করছেন, না পড়ে সই করছেন। আর এই পুলিশের হাতে এইরক্ম একটা গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রযোগের দায়ীত থাকবে আর স্কণ্ঠভাবে সেই আইন রক্ষিত হবে, অধিকার রক্ষিত হবে সেটা কল্পনাও করা যায় না। ৩ধ তাই নয়, থানা ওলির অবস্থা কি রকম ? আমার অঞ্জে যে ছটো থান। আছে তাতে অনেক অপরাধ আমি ধরিয়ে দিয়েছি। ওয়াগ্নভাঙ্গা মাল সমেত প্রলিশ অফিসার, চোলাই মদ সমেত প্রলিশ অফিসার, চোরাই পেট্রল সমেত পুলিশ অফিসার তথচ এই থানাগুলির মাধানে এইসমন্ত আইন প্রয়োগ হবে যেথানে ১১বছরের একটা ছেলে সে বাদাম বিক্রয় করতো, আটক আইনে এখন ধুত আছে। তার মা অপরের বাডীতে দাসাবাত করে,অহু কোন উপার্জননীল ব্যক্তি তার বাডীতে নেই। আজ কিছ সেই বিচারের বাণী নিরবে নিভতে কাদছে তার বলবার কেউ নেই। MISA আইনে ধত অনেক ব্যক্তি কারাগারে আছে। আইনেব কথা বলতে গিয়ে কারাগারের কথা শারণে আসে। যুক্ত**ফ্রণ্টের আমলে ১০** টাকা ডাকাতির অভিযোগে আমাকে একবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৫ দিন কারান্তরে ছিলাম। আমার মা প্রতিদিন দেখা করতে আসতেন, কি বেদনা কি অপরিসীম যাতনা। আজ্ত সেন্টাল জেলের সামনে দিয়ে যাই শত শত মা. শত শত বোন, শতশত ভাই দরজার গোডায় আকুলভাবে দাভিয়ে আছে তাদের আর্থায়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। মাস্থায়ের স্নেহ, ভালবাসা অপরাধ ন্য। পুত্রকে সন্দেহজনকভাবে <u>এথোর করা হয়েছে, আইনে এখন অপ্রাধীর শাস্থি হয় নি. কিন্তু তাব পরিবাবেব লোকজন</u> শান্তি পাচের মেহ-ভালবাসার অপরাধে। আমরা দেখছি কি দর্ভাগোডায় দাভিয়ে আখীয়ের **সঙ্গে দেখা করতে** যাচ্ছে। আগে নিয়ম ছিল সপ্তাতে একদিন দেখা করতে পারবে এবং তারপর হল মাসে একদিন দেখা করতে পারবে। আর তাতে উপযক্ত পারিশ্রমিক দিতে ২য় জেল ওয়াডাদের হাতে ১০।১৫।২০ টাকা। এমন কি আমার এও জানা আছে যে ম্যাজিটের অভার থাকা সত্ত্বেও আসামাঁকে আণ্ডারট্রায়াল প্রিজনারদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। দেওয়া হয় নি। এমতাবস্তায় জেলখানা থেকে আসামীদের দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তবিত করা হল আহাীয়স্বজনের দৃষ্টির অন্তরালে। মানবিকতার প্রশ্ন, মেতের প্রশ্ন এবং পরিবারের লোকদের আকর্ষণের প্রশ্ন যদি আমর। বিবেচনা করি তাহলে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রনায় ফেটে পড়ে এবং ফেটে যায় সদয়। আজকে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে এই দাসীবৃত্তিকারী মহিলার পুত্রকে দেখে নাসবার ক্ষমতা নেই। কাজেই তার পুত্র এখন তার কাছে মৃত। আমার কন্সটিটিউয়েনসির একটি কেসের কথা বলাছ। সেখানে একটি যুবক ট্রাম কোম্পানীতে কাজ করে। তাকে এক বছর আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে একবার বেলে মুক্ত করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আবার তাকে গ্রেপ্তার করল। আবার তাকে বেল করা হয়, আবার গ্রেপ্তার করল। এইভাবে তাকে পাঁচবার বেল করা হয়েছে। গেটের বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ । কছুই নেই। এখন পর্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারে নি। এই অপদাথ পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন আইন প্রয়োগ করতে পারে নি। তার মিসা হয়েছে—হয় নি। তার পি ডি এ হয়েছে—হয়নি। কিন্তু তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। বেল করে নিয়ে আসে আর এস বি পুলিশ ধরে আর ফেরং দেয়। কি কারণে করে ত। আমি জানি না। কাজেই এইরকম গুনাঁতিগ্রন্ত পুলিশ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত পুলিশ অফিসারদের হাতে যদি এই গুরুত্বপূর্ণ আইন থাকে তাহলে

তার মর্যাদা রক্ষিত হবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশ্য জানেন এবং আমরাও জানি ভবানীপুর থানাব একজন সার্জেন্টকে আজু দেখলাম সাহসিকতার জুলু রাইপতি প্রস্কার দেওয়া হয়েছে এবং বস্ত্রমতী পত্রিকায়তার ছবি ছাপা হয়েছে। আমি আশ্চর্ষ হয়ে গেলাম ২০১১ জন অাসামীকে গুলি করে এই সার্জেণ্ট হত্যা করেছে, এ ব্যাপারে বিধানসভায় আমার প্রশ্ন আছে অথচ সে রাইপতি পুরস্কার পেয়ে গেল। নিরীঃ নিরস্ত্র মাঞ্যকে গুলি করে হত্যা করা যদি সাহসিকতা হয় এবং তাবজন্য যদি তাকে রাষ্ট্রপতি প্রক্ষাব দেওয়া হয় এবং নিরীহ নিরন্ত মাছ্যুয় যদি পলিশ হোত তাহলে যে আরো হিন্তুণ পরিমান নিহত হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নই। এই আইনকে আমি সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে অংমি সরকারের কাছে এই দাবী জানাচ্ছিত্য এইসমন্ত বল্লাহীন পুলিশ কর্মচারী, পুলিশ আফ্সারদের সংযত বরবেন এবং সংযত করে আইনের প্রতি যথাথভাবে মর্যাদা দেখাবেন। একটি আসামী ধরা পড়েছিল, আমি থানায গিয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন ধবেছেন ধ বলল অনেক অভিযোগ আছে। ডায়েরির পাতা খুঁজে খুঁজে কোন অভিযোগ পাওয়া গেল না। একজন অফিসার ইনচার্ছ বললেন স্থার এটা হাইকোট হয়ে গেছে। হাইকোট হয়ে গ্রেছে মানে ৷ আমাকে একজন কন্ত্রেল বলল এই হঠাই করে ধরার ফলে যদি কোন অভিযোগ না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের পুলিশের টামস হল হাইকোট হয়ে গেছে বলা। তার মানে কোন অভিযোগ নেহ। তথন ও সি সাহেব এসে সেই আসামীকে ছেডে দিল। এই রকম হাইকোট যে কভজনের ভাগো ঘটে যাচ্ছে ভা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন এই জিন্য ঘটে চলেছে। মালিকের বিক্লান্ত এই আইন প্রয়োগ হবে ভনে থব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু এখন প্যন্ত মালিকের বিক্রদে এই আইন প্রয়োগের কোন ন্মনা দেখতে পাচ্ছি ন।। গতকাল বডবাজারে একটি মিল মালিকের শ্রমিকরা গণতাল্লিক পদ্ধতিতে অনশন করছিলেন। সেই শ্রামিকদের উপর পুলিশ লাসিচার্জ করেছে। এটা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। ময়দ'কলের মালিকদের সঞ্জে আলোচনা কবে ময়দা কলগুলি পুলে দেওয়া হল। তারপরের দিনই আবার ময়দা কলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রমিকরা অনশন করল পুলিশ গিয়ে লাঠিচার্ছ কবল। তাদেব থানায় এনে ভরে দিল। এইভাবে যদি শ্রমিকের উপর মাইন প্রয়োগ হয় এবং মালিকের পক্ষে যদি আইন ২য় তাহলে এই আইনসভায় প্রত্যেক্টি সভ্যের শ্রদ্ধার্থাকরে কিনা জানি না। আমার সময় শেষ হয়ে গ্রেছে। আমি এই আহনকে সম্থন কর্মছি এবং সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি এই আহন যাতে স্কৃতাবে প্রযোগ হয় সেদিকে নজুর বাখবেন। জয় হিন্দ।

[ 5-10-5-20 p m. ]

শ্বীকাশীনাথ মিশ্রেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রী করুক আনাত আভাররী নিরাপত্তারকা বিলকে সমর্থন জানাছি । সম্পন জানাছি এই কারণেয়ে আমরা যেটা গত ২০ বছরে দেখতে পাই নি এই নবগঠিত জনদর্দী সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে আজ সেই বিল নিয়ে এসেছেন । এইজল তাকে অভিনদন না জানিয়ে পারছিনা। আজকে এই বিলে আমরা দেখতে পাই যে বছ বছ শিল্পতি যারা নিজেদের স্বার্থে দেশের ও দশের ক্ষতি করে যাছিল এবং যে ক্ষতি দেশের অগতির ব্যাহত কর্ছিল আজকে কেশের প্রগতির জল, জনসাধারণের প্রগতির জল এবং আমাদের নেরা শ্রমিতী হালিব। গ্রমাণ হারণ দিয়েছিলেন বা যা বলেছিলেন যে স্মাজতপ্র প্রতিষ্ঠি করার কথা আজকে সেহ স্মাজতপ্রের, আনাদের পশ্চিমবন্ধের ধারক এবং দলনেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিল নিয়ে এসেছেন আবার হাত কেলে জানাছি। বছ বছ শিল্পতিরা যেভাবে শোগণ কর্মিল সেই শোবণের হাত পেকে রক্ষার জল এবং যেভাবে তারা শ্রমিকদের প্রথি সা দিছিল, আঘাত

**হানছিল তার থেকে** তাদের রক্ষা করার জন্ম এই বিল। অর্থাৎ শ্রমিকদের স্বর্ণ যাতে অক্ষম থাকে, তারা যাতে বাচে দেইজন্ম এই বিল আনা হয়েছে। তাছাডা এই বিলে আমরা দেখেছি ক্ষকদের স্বার্থরকা করা হয়েছে। বড বড জোতদার যারা হাজার হাজার বা শত শত বিঘা জমি নিজেরা ভোগ করে আসছে এবং গরীব কুষককে ঠকাচ্ছে সেই গরীব কুষককে রক্ষা করার জন্য এই বিল এমেছে। সেইজন আবার একে আমি অভিনন্ধন জানাচ্ছি। আজকে জনম্বার্থে এবং ক্রমকদের স্বাথেই গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং তা হতে চলেছে। স্থাব, এই *প্রসং*ষ্ক বলি দি, পি, এম, একদিন জনম্বার্থের জন্ম এই বিধানসভায় ১৯৬৯ সালে সংখ্যাগবিষ্ঠ হয়ে এদেছিলেন কিন্তু তারা জনদরদী হয়েও এরকম বিল আনতে পারেন নি, কিন্তু আমাদের এই বর্তমান সরকার, গণতান্ত্রিক মোচার যে সরকার, সেই সরকার এই বিল নিয়ে এসেছেন। আর তা এনে প্রগতির পথে আমাদের পদক্ষেপ দেখিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় ডেপটি স্পীকার, স্থার, এই বিল সত্যিই দেশের উন্নতি এবং প্রগতির জন্ম প্রয়োগ করা দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করবো না। আজকে তাই সে কথাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মধ্যমন্ত্রীকে শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই যাতে এই ক্ষমতার অপবাবহার না হয়। আমি নিজে দেখেছি, আমার বাঁকডায় দেখেছি, বছ বছ শিল্পতিদের বা বছ বছ জোতদারদের ক্ষেত্রে পুলিশ এই আইন প্রয়োগ করে না, প্রয়োগ করে ছোট ছোট ব্যবসাধীদেব উপর। ছোট ছোট বাবসায়ীদের উপর সেই অহিন প্রয়োগ করছে এবং প্রয়োগ করছে সাধারণ মাছ্লমের উপর। আমরা দেখেছি মাথায় কবে যে শ্র্যা এক বস্তু। চাল বাজাবে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে তার বেলায় সেই আইন প্রযোগ হয়েছে কিন্তু টাক ভতি চাল চলে যাচ্ছে সেথানে **সেই আহিনের** প্রয়োগ হয় নি। আনি তাহ মাননীয় উপাধাক্ষের মাধ্যমে হাউসের কাছে প্রস্থাব রাখব যাতে এই আইন উপযক্তভাবে প্রযোগ হয় এবং প্রযোগের ক্ষেত্রে যাতে দ্বিমত না থাকে. বাতে কোন সামলা বা কোন প্রালশ অফিসার তাদের নিজেদের স্বার্থে এই সাইনকে প্রযোগ করে জনসাধাবণকে ক্ষেপিয়ে এই স্বকারকে হেয় করতে সাহায্য না করে। এছাড়া আমি বল্য সামাজিক ন্যাযবিচাবের জন এই পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ সতাই প্রশংসাযোগ্য। আজকে এই যে মিসা আইন এই সভায় উপ্তিত করা হয়েছে একে প্রিপ্র সম্থন জানাচ্ছি কিছু এই নিসা যাতে ঠিকমত প্রয়োগ হয় তাবজুল আমি আবার আপনার মাবফুং মাননীয় ম্পামন্ত্রী মহাশ্যের কাছে অহুৱোধ ৱাথছি।

শ্রীন্তবানী প্রসাদ সিংহ রায়ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, এই মিসা আইনের সংশোধন এসেছে এই সংশোধন আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে কিছু নিবেদন রাথছি। এই মিসা আইন সহরে আমাদের যা অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি এই আইনের কাঁকে পুলিশ প্রশাসন একদিকে যেমন এর অপপ্রয়োগ করছে অক্সদিকে তাদের যে কাজ সেই কাজে পুরাপুরি কাঁকি দিছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ আপনার মারফং নিবেদন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপনি জানেন যে কৌজদারী আইনে ডাকাতি অত্যক্ত গুরুতর বিষয়। আমি এমনশ্রটনা জানি যে ডাকাতি মামলার তথ্যাস্তসদান উড়িয়ে দিয়ে পুলিশ মিসা আইনের মধ্যে তাকে রাথবার চেষ্টা করছে বা করেছে। গুরু তাই নয়, ফৌজদারী আইনে যেথানে বিচার হয়, অপরাধীকে শান্তি দেবার ব্যবস্থা আছে, সেথানে মিসা প্রয়োগ করে তার বিক্লজে আইনাহুগ ব্যবস্থা অবলম্বনে পুলিশ বাধা সৃষ্টি করেছে। এইরকম ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অপপ্রয়োগের কথা না ভূলে বলতে পারি একদিকে যেমন এই ধরনের ঘটনা আছে অন্তদিকে আমার কাছে থবর আছে যারা কটোর সিং পিং এম. যাদের বিক্লজে

হতারে অভিযোগ আছে, ঘর জালান, নুঠ করা এই ধরনের অভিযোগ আছে, তারা এসেছেন হাইকোটে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আমার জেলায় এইরকম ঘটনা আছে যে জেলা প্রশাসন থেকে স্বাক্ষরিত যে পত্র হাইকোটের কাছে উপস্থিত করতে হয় দেখা যাছে সেই ফাইল চুরি হচ্ছে, আসল কাগজ নেই, টাইপ করা স্বাক্ষরবিহান কাগজ আছে, তাতে আসামী ছাড়া পেয়ে যাছে। এখানে হোম ডিপাটমেটে একদল লোক আছে যারা কো-অডিনেশান কমিটির লোক যার। কটোর সিং পিং এম তারাই এইভাবে হাইকোটের দরজা দিয়ে আসামী পার করে দিছে।

### [ 5-20—5-30 p.m. ]

আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, আমার কেন্দ্রে নিবাচনের ৪ মাস আগে সি, পি, (এম) এর নেহত্বে এবং যিনি আমার প্রতিষ্কা ছিলেন তার নেহত্বে প্রায় ৫০০ মত লোক একটি কংগ্রেমী লোকের বাড়ী আক্রমণ করে, পুলিশ আসে, পুলিস আসায় ঐ ৫০০ মত লোক এধার ওধার ছুটতে থাকে, সবচেয়ে বড় কথা হল ঐ ছুটাছুটির সময় আমাদের একজন কর্মাও বটে, এবং আকে বরে মিসায় আটক রাখা হয়েছে ঐ সি- পি- (এম) এর কর্মাদের সপ্রে যারা ঘর পোড়ানোর জন্ম পাইপগান রাখার জন্ম আটক হয়েছে। আমি আর একটা ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আক্রমণ করিছি। আমাদের এলাকায় একটি অন্তর্মত শ্রেমীর ভেলে তার সপ্রে একটা মেয়ের ভালবাসা হয়, তাবা পরে পালিয়ে নায়। পরে তার গায়ের ছন্ত্র গ্রিমারের কঠিন নগরে প্রে এবং তাকে দার্ঘিনন শান্দির দেবার চেটা হল অর্থাও তাকে মিসায় ধরা হল। আমি অন্তর্মাধ জানাবে। যাতে এপরনের জিনিয় না হয়। সাধাবণ লোক যেন এই আইনের মিসার দ্বারা পাতের এই কথা বলে এই বিলকে সম্প্রেম আটিয়ের স্থ্যোগ না দেওয়া হয় এই অন্তর্মধ জানাচ্ছি। এই কথা বলে এই বিলকে সম্প্রন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

শ্রীসরোজ কুমার কাঁড়ার: মাননায উপাধাক নহান্য, আমাদের মুখ্যজী মহাশ্যের আভ্যতবান নিরাপভাবিধান বিলকে সমর্থন জানাতে গিয়ে আপনার মাধ্যমে মুখ্যজী এবং মধ্যিভার গোচরে একটি জিনিয় আনতে চাই। এই বিলে রুষক, শুনিকের স্বার্থ রক্ষার কথা আছে। কিন্তু আর কারো বিরুদ্ধে কি মিসা প্রয়োগ করবার কথা আছে। আমি শুনেছি এখানে পুলিশের নিক্ষীয়তার ও আমলাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমি সে আলোচনায় না গিয়ে আগে যাদের বিরুদ্ধে এই আহন প্রয়োগ করা দরকার তাদের কথাই আমি বলবো। ঐ যারা কালোবজারী, মজুতদার যারা ক্রিম অভাব স্বষ্টি করে নিশ্চয়ত তাদের এই আইনের আওতায় আনার অবকাশ আছে।

**শ্রীসিদ্ধার্থ শব্ধর রায়ঃ** সেটা মিসার অরিজিনালেতেই তো আছে।

মি: **ডেপুটি স্পীকার**ঃ আপনি এ্যামেগুমেটের উপর বলুন।

**শ্রীসরোজ কাঁড়ার**ঃ অরিজিনাল বিলটা পাইনি, দেওয়া হয়নি তাই, অরিজিনাল বিল যথন আসবে তথন নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ হবে এবং তথন ক্লয়ক, শ্রমিক ও সাধাবণ মান্ত্যের কথা চিন্তা করতে হবে। এই বলে আমি এই বিলকে সমর্থন করছি।

শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্ব্যঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রী Misa আইনের যে সংশোধন এনেছেন তাকে আমি একদিকে সমর্থন করছি, আর একদিক দিয়ে এর বিরোধীতা

করছি। এর কারণ হচ্ছে যে প্রয়োগ বিধি যা তা যদি পরিবর্তন করেন তাহলে আমার মনে হয় সংশোধনীটি স্বাঞ্চল্পর হোত। এর পূর্বে যেসব আইন এই ধরনের এসেছে তা ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ না হয়ে সাধারণ মানুবের উপর প্রয়োগ হওয়ায় তাদের ত্ংথকঠ বেড়েছে। কাজেই যাদের জন্ম এই আইন নিয়ে আসছি তারা যদি এই আইনের বলে পুলিশের অত্যাচারে উৎথাত হয় তাহলে বড় আফশোসের ব্যাপার হবে। সেজন্য আমি তাকে অফরোধ করব এর প্রয়োগবিধি যাতে ঠিক ঠিক জায়গায় হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করে তিনি যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বলে আমি এই আইনকে স্নর্থন করিছি।

শীরমেন্দ্রনাথ দত্তঃ মাননীয উপাধ্যক্ষ মহাশয়, MISA আইনের সংশোধনী প্রভাবকে সমধন করতে উঠে আমি ক্ষেক্টা কথা বলব । উত্তরবাংলার লোক, সেথানে কোন শিল্প নেই । স্বতবাং ১নং সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই । ২নং সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলতে চাই । এখানে গ্লিষ মালিককৈ Return দিতে বলছে । আমরা এটা বেন মনে না কবি বে সমন্ত জমির মালিকই চোর, Honest-ও আছে । তাদের এই Return দিতে যাতে কোন অস্ত্রবিধা না হয় সেটার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে । আপনি জানেন ১৯৫৫ সালে Revised Settlement হয়েছে । সেই Settlement অত্যন্ত ক্রিপুর্ল । সেই Settlement-এ দাগ নং, থতিয়ান নং আছে । সেগুলি না হলে Return Submit করা যায় না । এই Settlement Offlee-এ যারা দরখান্ত করেছে তারা দিনের পর দিন মুর্ছে এবং তারা দাগ নং, থতিয়ান নং ইত্যাদি পাছেনা । এই নিয়ে সেখানে ব্যাপক ভাবে যুষ চলছে । সেজনা আমার মত হছে যাতে সহতে Settlement-এর কাগজগুলি পায় তাব ব্যবহা করতে হবে । আব একটা জিনিম হছে এই গ্লিমব Return-এর মধ্যে পুকুর, বাস্তুভিটা এই সিলিং-এর মধ্যে আসবে কি না সেটা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে । আবার Return দাখিল করতে গেলেও নানা অভুহাত দেখিয়ে যুষ খাবার জল্য তাকে কেরং দেওয়া হয় ।

#### [5-30-5-40 p.m.]

সেইজন্ম আমার মনে ২য রিটার্ণ দাখিল কবাব মধে সঙ্গে যে কোন ক্লার্ক বা পিয়ন যে থাকবে সেটা নিয়ে রসিদ দিখে দেবে। আমি আর একটা প্রস্থাব নিচ্ছি অক্টান্ত প্রদেশে এমনকি বিহারের চরবন্দি করার বাবস্থা হয়েছে। অথাৎ একটা রুষক তার সমস্ত জমি পাশাপাশি রাখবে। এটা সরকারের মাধ্যমে হয়েছে। আমার মতে যদি এখানে এই ব্যবস্থা করা ধাষ অর্থাৎ জমির মালিক দর্থাপ করবে সরকারের কাছে এবং সরকার সেটেলমেণ্ট অফিসারের মাধ্যমে সব জনি এক জায়গায় করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এব ফলে এই স্থবিধা হবে বে কাবে। একসেস জমি থাকলে সেটা ধবা প্রতবে। কারো বাড়তি জমি বা রিটার্ণের বাইরে জমি থাকলে সেটা ধরা পডবে। জমির মালিকেরও ইরিগেশানের স্থবিধা হবে, কালটিভেশানের স্থবিধা হবে। জমির এই চরবন্দি বাবত। মনেক প্রদেশে হয়েছে। এটা করতে পারলে জমির ফসল বাড়বে, উৎপাদন বাডবে, একদেস জমি যেটা লিখিয়ে বাখছে সেটা ধরা যাবে। ভ্রমাত্র আইন করে দিলাম আর গ্রামের অর্ধ শিক্ষিত বা অল্প শ্রিক্ষিত, অশিক্ষিত লোকেদের অস্থবিধা হবে এটা ঠিক নয়। স্থামার মনে হয় এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা ভালভাবে বলে দেওয়া দরকার যে ৭ নম্বর ফর্মে রিটার্ণ দিতে হবে এবং ৩১শে মের মধ্যে দিতে হবে। জোতদার সম্বন্ধে অনেক কথা কলা হয়। কিন্তু আমি বলবো দব জোতদাররাই অসং নয়, দং জোরদারও আছে। যে দব দং জোতদার আইন মানতে চায় তাদের সে স্মযোগ দিতে হবে। আমরা তো বলছি চুরি বন্ধ कदाता. यात्रा कंकि मिष्टि आहे त्नत्र माधारम लागत मालि एक । किन्न धहे त्य डेकिन, वार्तिहोत्र মোক্তাররা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিক্লফে কি কিছু আইন প্রয়োগ করবেন না

য সব সরকারী কন্ধচারী, অফিসাব টাকা থাচ্ছে তারা কি করছে? তারা তো পাবলিককে ারাস করছে। যুস নিচ্ছে। তাদের মিশায় গ্রেপ্তার করা হবে না কেন? যেসব অফিসারের থেযোগীতায় ব্ল্লাক নার্কেটিং হচ্ছে তাবা সব অসাধু তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? ারা ব্লাক মার্কেটিং-এর স্প্রবিদা কবে দেওয়াব জল জনসাধারণের কাছে গুরুত্তর অক্সায় করছে। ারা যুয় থাচ্ছে মার্চেন্টদের জিনিয়পত্তার দাম বেছে যাচ্ছে। ব্ল্লাক মার্কেটিংএব জল আমরা চিন্টদের ধরছি। কিন্তু এইসব অফিসারদের বিরুদ্ধেও মিশা প্রযোগ করা দরকার। আমরা বসময় মনে করি যে জোতদাররা যত নঠের গোড়া। কিন্তু এইসব অফিসাররা যে আহন যোগ করতে গিয়ে নরীই লোকদের হারাস করে তাদের বিক্রে মাসা প্রযোগ অতাহ দবকার। কথা সত্য কথা যে নীচের তলার অফিসারবা এটা প্রয়োগ করতে গিয়ে অপপ্রযোগ করে। নেইজল বিশ্বনাথবার যেটা বলেছেন যে প্রত্যেক জেলা ভিত্তিক একটা কমিটি করার কথা সেটা আমি ভাল বলে মনে করি।

**এ। শরদিন্দ সামন্ত** মান্নীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশ্য, অন্ত্রেকে যে আভ্যন্তবীন নিরাপ্তা অটন পশ্চিমবাংলা বিধানসভাষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয় এনেছেন ভাকে আমি অভিনন্ধন ুলাই। ১৯৫০ সালে জমিদারী আইন পাশ হযেছিল, ১৯৫০ সালে ভূমিসংস্কার আইন পাশ হযেছিল, তার সঠিক প্রয়োগ পশ্চিমবাংলা্য যে সমস্ত জ্যাদার জ্যোতদাব ছিল তারা করতে দেয়ন। অভেকে ১৯ বছর পরে এই যে আইন পাশ কবলেন সেই আইনের ফলে পশ্চিন্বাংলার ক্লফ সম্প্রদায, শ্রমিক সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটা স্থানিবাদ হরূপত্য গাকরে এবং এবজন স্থামি মাননীয় মুখামন্ত্রী মুহাশ্যকে ধক্তবাদ জ্ঞাপন করছি। সভে সুধে আমি আর একটা ভিনিস্ বলতে চাচ্ছি যে সম্প্রাম বাংলার জোতদাবদের উপব এটা প্রযোগ করা হবে, এ ব্যাপারে তাদের চিক্তিত করা হচ্ছে কিন্তু আমরা কলকাতা শহরে দেখি ১৯৫০ সাল এবকে ১৯৭২ সাল হয়ে গেল । ১ এখন ও পর্যক্ত শহরের সম্পত্তির সীমারেখা নিধারণ করা হল না। আজকে বিধানসভায় দার্ভিয়ে অ'নি মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশ্যের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কর্বছি এবং আশা করি আগ্রামী অধিবেশনে মাননীয় মথামন্ত্ৰী মহাশ্য নিশ্বই এই জিনিস সম্বন্ধে চিতা কব্বেন। কেবল শহরের জন থাক্তে আর প্রভাগায়ের জমি নিয়ে রজনীতি করা হতে এটা গ্রাম্বাংলার মাঞ্য কিছতেই প্ত ক্রবে না। স্মাজবাদ যদি আনিতে হয় তাহলে শুধু গ্রাম্বাংলায় আন। হবে, শহরে আন। হবে না এটা ঠিক ন্য। কলকাতা শহরে যাদেব প্রাসাদত্ম বাঙা আছে তাদের কিছু হড়ে না এছ। পশ্চিমবঞ্চের মাজধ নিশ্চয়ই বর্ষান্ত করবেন ন। । । যদি প্রয়োজন ২য় ভাহলে বিধানসভার ম'ননীয় সদস্তাগ নিশ্চমই আন্দোলন করবেন। সেইওল আমি নুখামলী মহাশ্যকে অন্তব্যাধ করব যেন তিনি অচিরে একটা আইন আনেন যাতে গ্রামবাংলার জোতদারদের প্রতি এটা গেমন <sup>)</sup> প্রযোগ করা হচ্ছে এবং শিল্পপতিদের জক্ত যেমন প্রয়োগ করা হচ্ছে তেমনি শহরের **প্র**তিও ্নন প্রয়োগ করা হয়। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশ্য়, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার এক বিলা জমিও নেই। শহরে আমি আশা করি যাতে এই আইন প্রয়োগ করাহয় দে সম্বন্ধে মাননীয় বিধানসভায় সদস্তরা ও নিশ্চয়ই চিন্সা করবেন। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্ত কুঞ্চ কুমার শুক্লা মহাশ্য বলেছেন যে আইনে এক বছর-ছবছর-তিন বছরের জন্ম যদি জোতদারদের এবং শিল্পতিদের যদি জেলে আটক রাখা য।য় তাহলে এমন কি হবে । আমি বলচি মাননীয় সদস্য একটু ভুল করেছেন, আমাদের যে আইনের যা আসল উদ্দেশ্য তা হচ্চে যে আইন মানবেন নি তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং এইজন্স বিধানসভার সদস্যরা নিশ্চয়ই চিলা করবেন। 'নামার ধারণা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে চিম্ব। করছেন। একথা ঠিক যে লোককে এক বছর আটকে রেখে কোন সমস্থার সমান হবে না। জোতদারর। যদি বিটর্ণ ফাইল না

করে তাহলে তাদের এক বছরের জ্বন্স আটকে রেথে নিশ্চয়ই সমস্থার সমাধান করা যাবে না। সেইজন্ম আমাদের একটা আলাদা আইন করে কিভাবে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এজন্ম নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করব। আজকে এই আইনকে স্বাগত জানিয়ে আমি বলতে পারি ১৯বছর আগেকার কংগ্রেস সরকার যা পারেন নি এর আগে কে!য়ালিসন সরকার যা পারেন নি, সি. পি. এম প্রভাবিত সরকার যে আইন পাশ করতে পারেন নি আজকে আমরা পশ্চিনবঙ্গ বিধানসভার সদস্যরা সেহ আইন পাশ করেছি। সি. পি. এমের বন্ধরা আজকে এখানে নেই, তারা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে এই আইনকে স্বাগত জানাবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্বচ।

## [ 5-40-5-50 p.m. ]

**শ্রীভপন চ্যাটার্জী**ঃ মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আজ এই সংশোধনী আইন বিধানসভায় উপতাপিত হয়েছে এই সংশোধনী আইনকে আমি অভিনন্তন জানাই, সমৰ্থন গানাই যগান্তকারা ও সময়োপবোগা বলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমত বে চুনীতিমক্ত ও নিফল্ফ শাসন বাবস্থা গ্রে তোলবার জন্ম দ।প্রতিজ্ঞা যোষণা করেছেন এই বিল সেই দ।প্রতিজ্ঞার প্রকৃষ্ট নগাঁর। কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে, যে সাধারণ শ্রমিক কার্থানায় কাজ না করলে তার চাক্রী যায়, তার শান্তি হয় কিন্তু ব্দ ব্যু কার্থানার মালিক যে ইন্কান ট্যান্স ক্রিক দেয়, সেল ট্যান্স ক্রিক দেয়, আণ্ডার এয়াও ইন-ভয়েস করে, কালো টাকা করে, ইচ্ছা করে কারথানা বন্ধ করে, উৎপাদনকৈ ব্যাহত করে তাদের গত কি বাব্যা আছে ? তাদের গত এই মিস। আইন প্রযোগ করা দরকার। ই. এস আই এবং প্রতিডেউ ফাওের কথা বলা হয়েছে, আমার প্রশ্ন এইওলি কইকতিলার বিক্ষে তেন ব্যবহার করা হয়, চুনোপুঁটি বেন না ধরা হয়। জমিদারী আইন পাশ হয়েছে ত। সংবিত উদ্বৃত্ত জমি বিভিন্ন নামে বেনামী করে রাখা হয়েছে, ৭৫ বিধা আইনে জমির মিলিং বেধে দেওয়া **২য়েছে,** জোতদাররা জমি দথল করে বসে আছে যার ফলে ভূমিখান ক্ষকরা বঞ্চিত ২৬৬ ভূমি পাওয়া থেকে। খাছে ভেজাল, মজুতদাব কালোবাজারী, এমনকি শিশু থাছ নিয়ে ছিনিমিনি চলছে কিন্তু সংশোধনীতে সেকথার উল্লেখ নাই। আমার মনে ২য় শিশুপাল নিয়ে যার। ছিনিমিনি থেলছে তাদের আগে শাস্তি হওয়। উচিত। যারা ওয়ণে ভেলাল দিছে তাদের সম্বন্ধে সরকারের সচেতন ২৬য়া উচিত। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ওওানী, মস্থানী, ভয়াগনবেকিং, তারকাটা নানারকম জিনিস চলছে এই নিস। আইন তাদের বিঞ্জে প্রয়োগ করা দুর্কার। কারণ কোর্টে খুন করলেও কোটে অনেক সময় সাজা হয় না, তারা ঘুরে বেড়ায়, পুলিশ তাদের ধরতে পারে না। মিসা আইন প্রয়োগ করে তাদেব সাজা দিয়ে সমাজকে ছুর্নাতি ও কলঙ্কমুক্ত করা যাবে। আর একটা প্রশ্ন যে বর্তমানে এই ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে সিং আই: এ-র দালাল এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর ভরে গিয়েছে। গোলাম ইয়াজদানি জেলে আছেন, এই রক্ম বহু গোলাম ইয়াজ্দানি রাপায় রাপায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সহন্ধে সরকারের চিন্তা করা উচিত। যারা জাতীয় স্বাথের বিরুদ্ধে, দেশের স্বাথের বিরুদ্ধে কাজ করবে তাদের সম্পর্কে আরও হ'সিয়ার হয়ে এই মিসা আইন তাদের বিক্তমে প্রয়োগ করা দরকার। আর একটা প্রশ্ন, আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে যে নকশাল আন্দোলন হয়েছিল, তথন স্থদখোরদের মারা হচ্ছিল, এই স্কুদ্থোররা সমাজের শোষক, এরা বহু লোককে শোষণ করেছে, তাই কিছু উদ্রভ্রান্ত যুবক নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে তাদের ছুরি মারতে গিয়েছিল। আজ আমাদের সরকার গঠিত হয়েছে তাই আমাদের কর্তবা এইসব স্থদখোর, মহাজন, বদমায়েস যারা তাদের বিরুদ্ধে এই মিসা আইন প্রয়োগ করা উচিত। আজ মান্তবের আইনের উপর কোন আস্থা নেই, মানুষ আজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ধিকার ঘোষণা করছে কারণ চতুর্দিকে হনীতি ঘুষও জুয়াচুরী চলছে। সরকারী কর্মচারীরা ঘৃষ থায়। কোর্টের পেসকারেরা ম্যাজিট্রেটের সামনে বসে ঘৃষ থায় এবং তারা মামলায় দিনের পর দিন তারিথ ফেলে যায়। এই সবের বিরুদ্ধে, সমাজের যারা শক্র, তাদের বিরুদ্ধে এই মিসা আইন প্রয়োগ করা দরকার। আমি একটা ঘটনার কথা জানাই, আমি পানিহাটি থেকে নির্বাচিত, ব্যক্তিগতভাবে একটা ঘটনা জানি যে পানিহাটিতে গলার তীরে বাঁধ হচ্ছে সি. এম. ডি.এ-র সাত লক্ষ টাকা থরচ করে। কিন্তু আমি যথন ওথানে গিয়েছিলাম তথন দেখেছিলাম যে পাচ টন সিমেন্ট যা তুর্গু গলা মাটি বলে চালানো হচ্ছিলো। আমরা সেটা ধরে ফেলি। আমাদের অনেক পরিশ্রম হয়েছে সেই গলার পাড় বাঁধবার জন্য। যাই হোক, তারপর আমরা পুলিশে টেলিফোন করে তাদের পুলিশের হাতে দিই। কিন্তু তারা ছাড়া পেয়ে যায়। এইসব বদমায়েস যারা, যারা সমাজের শক্র, যারা কনটাক্টর, এইরকম সরকারী টাকা তছনছ করছে তাদের বিকদ্ধে সরকার কি চিন্তা করছেন? আমাদের প্রশ্ন তাদের বিরুদ্ধে মিসা আইন প্রয়োগ করা হোক। আব সবচেয়ে শেষকথা এই মিসা প্রয়োগ করার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। যারা সবচেয়ে নিরপরাধ ব্যক্তি তারা যেন এই মিসা আইনের আওতায় না পড়ে, আর এই সঙ্গে চুনোপুঁটি যেন না পড়ে, কই-কাতলা যেন এই আইনের আওতায় আসে।

 শিক্ষাল বারি বিশ্বাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় মুধ্যমন্ত্রী মহাশয় বে মেনটেনান্স অব হণ্টাবনাল সিকিউরিটি ( ও্যের বেগল এচামেওমেণ্ট ) ১৯৭২ বিল এনেছেন, তার সমর্থনে এই সভায় এত্রক্ষণ যে সমস্ত বক্তবা রাখা হয়েছে তারসঙ্গে এই বিলে যে সংশোধন চাওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে এটা বলা যায় যে, আলোচনা কিছুটা প্রাসঞ্চিক হয়েছে, এবং নিশুয়ুই সামঞ্জতা আছে। আজকে এটা বলতেই হবে যে, এই যে সরকার এবং যে দলের সরকার, তার। চান আইনের মাধ্যমে শাসন কাঠামোকে শক্ত করতে। তাই আইনের মাধ্যমে যে চুলীতি আছে সেই সমস্ত ছনাতি জনমানসে প্রতিফ্লিত করে আগামী দিনে একটা পরি**জার পরিচ্ছর স্মাজ**-বাবস্থা গজে তোলাই আজকে আমাদের লক্ষ্য। তাই সেই লক্ষ্যে পৌছানর জন্ম যে আইন আনা হয়েছে নিশ্চয়ই তার বিশ্লমে কিছু বলার থাকতে পারে না। আপনি স্থার, জানেন এই আইন কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে। আরা শোষক, গরীব মাজুষের রক্ত শোষণ করে, শ্রমিকদের শোষণ করে, শ্রমিকদের প্রতিডেণ্ট কণ্ড দেয় না, শ্রমিকদের তাদের প্রাণ্য ক্যাসিলিটিজ দেয় না, শিল্পপতি যার৷ একচেটিয়া কারবার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম শ্রমিকদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়. তাদের বিরুদ্ধেই এটা প্রযুক্ত হবে। অপরপক্ষে গ্রামবাংলায় যেসমস্ত জোতদার, মুনাফাখোর আছে, যাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, অন্তবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যাদের দেখতে হয় কোটি কোটি মান্তবের মধ্যে, তাদের সংখ্যা কতই বা, কিন্তু এই অল্পসংখ্যক লোক যারা কোটি কোটি মাছুষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে, তারা যাতে দেই পথে না যেতে পারে তারজক্ত আগামী দিনে এই সংশোধনী বিলকে এমন একটা পণে নিয়ে যাবার চেঠা করবো যাতে আপামর জনসাধারণের আশা-আক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে। এখানে এই বিধানসভায় এই বিশের ব্যাপারে যে ভয় প্রকাশ করা হয়েছে সেটা প্রয়োগবিধির ভয়। তাহলে কি স্থার, আমরা কুমীরের ভয়ে জলে নামবো না, সাঁতার দিয়ে ওপারে যাব না ? স্থার, কুমীরও থাকবে, আবার আমরা জল দিয়ে পারও হব। বর্ণার দিনে যন্মটা অন্ধকার রাত্রে কোন পণিক পণ হারাবার ভয়ে কি পুথেই পড়ে থাকবে স্থার, থভোতের আলোয় দে কি তার গন্তব্যস্থলে যাবার চেষ্টা করবে না? যদি না করে সে কেমন পথিক স্থার ? আদ্ধকে প্রদাসনকে ঘুনীতিমুক্ত করতে হবে। আদ্ধকে এই বিধানসভায় দাঁভিয়ে এ কথাই বলতে চাই বাইরে যে সাড়ে চার কোটি মাস্থ্য আছেন, তাদের माथात उपत्र तरप्राह रा पूर्णिं कर्मठाती यात्रा এই আहेन श्राप्तां कत्रात्व. डांद्रा रान अक्श मरन

রাধেন যে, বাংলাদেশের মান্ত্য কোন অন্তায় অত্যাচার ক্ষমা করবে না, এই আইন তাই, তাঁরা যেন হ'শিয়ার হয়ে প্রয়োগ করেন। আজকে প্রামবাংলার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেধানে ১ লক্ষ মান্তরের মধ্যে ১০ জন হয়ত জোতদার আছে। তার আটজন হয়ত রিটার্গ দাখিল করেছে, তু'জন করে নি, এই তু'জনের বিরুদ্ধেই আইন প্রয়োগ কর্জন। আমাদের দেশে ক'জন শিল্পতি আছেন? আমাদের দেশে সাড়ে চার কোটি মান্তযের মধ্যে শতকরা ৯৮ জনই সাধারণ লোক, বাকী তু'জন হয়ত শিল্পতি। আজকে আইনকে প্রয়োগ করার সময় বিবেচনা করতে হয়ে। যে তু'জন রিটার্গ দাখিল করে নি, কি যে তু'জন শিল্পতি শ্রমিকের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধেই যেন আইন প্রয়োগ হয়়। আমরা তুর্নীতিনুক্ত প্রশাসন চাই। যদি কাল বাংলাদেশের মান্ত্য ঠিকমত রিটার্গ দাখিল করে শ্রমিকদের প্রভিডেট ফাণ্ড দিয়ে দেয়, তাহলে, আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না। তাই কেন এই ভয়ং কেন এই তাসং আমরা যে দলে আছি সেই দলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই দলের একটা ঐতিহ্য আছে। পার্লামেটে যথন রাজন্তভাতা বিলোপ বিল আসল, তথন বহু রাজামহারাজার তর্জ থেকে খে টুনিং দেওয়া হয়েছিল, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশিলচক্রের ভেদবৃদ্ধিসম্পন্ন উগ্র হঠকারী দলের লোকেরা গ্রেটনিং দিমেছিল, ফলে পার্লামেট ভেদে দিতে হল, ভেদে দিয়ে জনগণের বায় নেওয়া হল। জনগণের সেই বলির্চ রায়ের ফলেই আজকে আমরা রাজ্যভাতা বিলোপ খিল মেনে নিযেছি।

## [ 5-50-6-00 p.m. ]

আমরা বাঙ্ক জাতীয়করণ করেছি— অগাৎ আমরা যেকথা বলেছি তা রেখেছি। আজকেও আমরা চাচ্ছি এই যে আইন যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন তার অপ-প্রযোগ হবে না। আমরা দেখেছি অবিভক্ত কংগ্রেস আমলে একদিন ডি. আই. কলে হাজার হাজার মুসলমানকে ধরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই কিছুদিন আগে যথন ইন্দো-পাক কনফ্রিক্ট হোল তথন কিন্তু এই দেশের একজন মুসলমানকেও বিনা কাবণে ধরেরাখার প্রবণতা আসেনি। আজকে বারা প্রশাসনে আছেন তাঁদের ক্রিয়ারী করে দিয়ে বলতে চাই সরকারকে তেয় প্রতিপন্ন করবার জন্ম যদি কেউ আইনের অপ-প্রয়োগ করেন, সরকারকে যদি কেউ মিসলিড কবেন তাহলে বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণ এই ফ্রনীতিপরায়ণ পুলিশ কর্মচারীদেব কিন্তু ছেডে দেবে না। তাদের ভ্রমিয়ার করে দিয়ে, আইনেব দৃঢ় পদক্ষেপের কথা বলে, কংগ্রেস কর্মাদের বলিছ্ঠ মনোভাবেব কথা সামনে রেখে এবং এই আইনের বাস্তব প্রয়োগ হবে একথা বিশ্বাস করে আমি এই বিল সম্পর্ণরূপে সমর্থন কর্ছ।

Shri George Albert Wilson-De Roze: Mr. Deputy Speaker, Sir, this measure has given the Government an extra-ordinary power and I think the consensus of the House is that the Constitution requires the use of such power although I say that this power should be used carefully. There was previously a law which operated as P.V.A. Some friends in the House have expressed some concern as to what happened in the High Court. Well, I can say from my personal experience. I was representing a young man from Beliaghata. He was a motor mechanic. I do not know to which political party he belonged or what his political affiliation was. This young man was detained under the P.V A. and his case was moved by his father in the High Court. He came before the learned Judge in the Court. What happened Sir? When the matter was taken up for hearing the Government side answered that this man has already been released. I was astonished and the Judge was also astonished. When he wanted the relevant file, a file was placed before him. We found that was a wrong file, that was a file of another man. Then time was taken on three occasions to produce the file and the learned Judge wanted to know

whether confirmation was made or not. I may say that after three adjournments the file was not produced. I am glad to say that the learned judge on this occasion ordered to release the young man. The young man was accordingly released at 4 P. M. the next day. What I say is that, this kind of legislation must be used carefully. No man should be detained in jail because the relevant file is lost. The liberty of the citizens should be protected by every member of the Government. There should be no signature on the file that is not looked at. I am asking, Sir, that the Government should give assurance to this House that this power will be operated carefully and that nobody will be detained because the relevant file cannot be found. I say, Sir, we should use this power only when it is absolutely necessary. We must use this legislative bower with care and with attention to the principle of the subject.

শীহবিশ মহাপাতঃ মাননীয় উপাধাক মহাশয়, মাননীয় মথামন্ত্রী আজ বিধানসভায আভানুৱীন নিরাপভারকা বিলে পশ্চিমবঞ্জের কেতে যে সংশোধনী বিল এনেছেন, তাকে আমি 🕏 গ্রু জানগুচ্ছ। আমি স্বাগ্রু জানাতে গিয়ে বলতেচাই সাধারণ মাজ্য যারা আজকে আমাদের বিপুল ভোটাধিকো জ্যা করেছেন যারা পশ্চিমবাংলার থেটে থাওয়া দাধারণ মান্ত্র্য, যারা সমাজের নিচে এবং পিছনে পড়ে রয়েছে দেইসব মাহুগদের স্বার্থে আজকে যে পরিকল্পনা হওয়া দরকার. যে আইন হওয়া দরকাব সেই আইনকে যার। বদ্ধাং গুঙ্গ দেখিয়ে সমাজের কল্যাণের পণে অচলায়তন প্রত্নিক করছে, যারা বাধা দিচ্ছে, সেইসব মৃষ্টিমেয় ব্যক্তিদের সংযত করার জন্স আজকে এইরূপ কঠোর মুনস্তার প্রযোজন ছিল। সেই প্রয়োজনীয়তা গুণু সমাজবিরোধীদের ক্ষেত্রে যারা পশ্চিমবাংলার ্রিবাপতা শৃখলা নষ্ট করেছে তেমনি এরাও যারা মিলমালিক, যারা জোতদার, যাদের প্রিমবংলায় নিরাপত্তা নই করার জন্ম মনেক পরোক্ষ এবং প্রতাক্ষ ভূমিকা আছে, সেই সবের ক্ষত্রে আজ যে আইন প্রযোগ কবা হচ্ছে সেই আইনের আজ প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখেছি ার। স্বোরণ মাত্রুষ আজকে থেতে পাচ্ছেনা, যারা বেকারীর জালায়, কুণার আলায় তিন মাস কাজ পায় এবং ৯মাস বেকারীর জালা ভোগ করে সেইসর ক্লয়ককে যারা ঠকিয়ে হাজার হাজার বিষা জমি বেনামীতে, স্থ-নামে, বাছতি জমি নিজের দথলে বছরের পর বছর রেখেছে তাদের ক্ষেত্রে এই আটক আইনই প্রয়োগ করা উচিত। আমরা দেখেছি তথাকথিত জোতদারশ্রেণী যাঁরা দিনের পর দিন আইনের যে কলা। পক্ষ ধারা গুলোকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিশ্বিত কেবেছে, নানারক্স আইনের কাক দিয়ে তার। বিলম্বিত করার যে স্ক্রযোগ নিয়েছে তাদের কেত্রে 繩 ়ে আটক আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত, এটা একটা বলিও সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি। 📦 ক্রেত্রে আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক বন্ধু আমাদের মাননীয় সদস্তরা অনেক কিছু বলেছেন। যারা আইন প্রয়োগ করবে, যেমন পুলিশ, তাদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে এবং তারা এর অপব্যবহার করবে, এই ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এটা ঠিক যে এই পুলিশের ভূমিকা আমরা গোপীবল্লভপুরবাসী জানি, যে এই পুলিশ কিভাবে সমাজবিরোধীদের \*হিংসাশ্রয়ী শক্তিকে সাহায়্য করেছে। কিভাবে হিংসাশ্র্যী যে সব দল, যে সব মান্ত্র তাদের পেছনে থেকে রক্ষা করেছে, তাদের আভাল দিয়ে সাধারণ নিরীহ মাত্র্যদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে, আঁদের ভূমিকার কথা পশ্চিমবাংলার মান্তবের অজানা নেই। মুখ্যমন্ত্রী যথন আমাদের আশ্বাস ্রিরিছেন যে এর অপব্যবহার হবেনা, তথন তাঁর উপর আমাদের আস্থা স্থাপন করবো যেন এর ৎব্যবহার হয় এবং অপব্যবহার না হয়।

মামি এই ক্ষেত্রে এইটুকু বলতে চাই যে আজকে যে সব সাধারণ মাছৰ অনেক আশা-ভরসা

নিয়ে এই সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের কল্যাণ থাতে দেখতে পারি এবং সেই কল্যাণের পথে যারা বাধা স্বষ্টি করবে তাদের জন্ম কমিন শান্তিবিধান এই বিলের মধ্যে থাকা বাঞ্চনীয়। এই কথা কয়টি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-00—6-11 p.m.]

**এ সুকুমার বন্দোপাধা**গ্রঃ মাননীয় অধাক মহাশ্য, আজকে এই সভায় আভ্যন্তরীণ নিরাপতা বিল যে আনা হয়েছে, তাকে আমি সম ন করি। এই সভায় অনেক সদস্থ কয় করে ঘোষণা করেছেন ও বলেছেন যে এই বিলটি আরও একট পরিবর্তন হওয়। উচিত ছিল, আরও একট সংশোধিত আকারে পেশ করা উচিত ছিল। আমিও তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলি—নাগয়িক অধিকার মানে বক্ত উচ্ছুগুলতা নয়। নাগরিকের, অধিকার বেমন আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও আছে। কি কর্তব্য আমরা পালন করেছি? ১৯৬২ সাল থেকে আরম্ভ করে যে কর্তব্য আমরা পালন করেছি তাহলো সাংবাদিকের উপর আক্রমণ, উপাচার্ব্যের উপর আক্রমণ, হাইকোটের বিচারপতির উপর আক্রমণ, ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের উপর আক্রমণ। ড'ছটো সরকার এলো-গেল, তথনও আমরা এই রক্তকান বন্ধ করতে পারি নি। রাখাল নাহা, সুঁ।ইবাড়ার মত আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীনতার একমাত্র শুস্ত এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্ভ যে সংবাদপত্র, সেই সংবাদপত্রকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই। আনন্দ্রাজ্যার পত্রিকা, অমূত্রাজ্যার পত্রিকা ও ষ্টেট সম্যানের অফিসকেও আক্রমণ করা। হয়েছে। এই যে বৃক্ত উশুদ্ধালত। এটাকে যদি ধার্ধান মালুয়ের অভুরের বহিঃপ্রকাশ বলি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলবো—স্বাধীনতা বলতে যা বুঝি, তার অর্থ আমরা ভুল করে কর্মছি। তাই আমি মনে করি – জনজীবনে শাহিত ও শুখালা অক্ষা বেথে বনা উণুখালতা বন্ধ করতে নিশ্চয়ই এইরক্ম একটা বিলের প্রয়োজন ছিল। এই পশ্চিমবঙ্গের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে এবং খাস্ট্র কলকাত। শহরে সন্ধ্যা ছ'টা-সাত্টার পরে মা-বোনেরা বাইরে বেরুতে পারতেন না। কিন্তু আজকে ? তারা নির্ভয়ে বেকতে পাবছেন এবং আমবা দেখছি আজকে সেই বন্থ উশুখালতা বন্ধ হয়েছে। মান্তবের বক্তমান করবাব বে প্রবৃতি, সার পাশব বে প্রবৃতি, সেই পাশব প্রবৃতি সভ্যতার সংস্পাষ ডেকে আনে। ১৯৬৭ সাল থেকে তা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। আঞ্জকের এই বিল সেই মান্তবের পাশব প্রবৃত্তি, হিংসাশ্রেরা প্রবৃত্তি এবং অপরকে নির্মূল করবার যে প্রবৃত্তি, সেই যাকে ইংরেজীতে বলে Physical Liquidation-এর যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তিকে আজ এই বিল শুদ্ধ করে দেবে।

এই সঙ্গে পুলিশের সমালোচনার কথা নিশ্চয়ই আসে। পুলিশকে সমালোচনা বলতে নিশ্চয়ই আমরা একথা মনে করব না যে পুলিশ এবটা নিরুপ্ত জীব। তারা আকাশ থেকে পড়েনি। এং পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে এমন বহু আছেন মহাবিচ্ছালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্ববিচ্ছালয়ের স্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ বন্ধু, ধারা নতুন করে বাচতে চান। তাদের সাধারণ বাঙ্গালীবাবু বলে গালাগালি করে প্রগতিশীল হওয়া খ্রয়। কিন্তু I. P. S. ও I. A. S. অফিসারদের সমালোচনা করা উচিত যারা এই মিসা আইনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। আমি পরিক্ষার ভাষায় এই কথা বলতে চাই আজ যারা অসাধু শিল্পতি, অসাধু মিলমালিক তাদের বিরুদ্ধে এই মিসা আর্ডার প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। তারজক্ত আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রিকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাই আবার বলি এই মিসা আইন গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল অঞ্চলের New Ghusick কোলিয়ারী মালিককে গ্রেপ্তার কর্মন। তিনি Provident Fund-এর ৬৫ লক্ষ টাকা মেরে বসে আছেন। নয় বছর ধরে এবং সরকারের রয়ালটিও দিছেন না ৪৫ লক্ষ টাকা। এমন অনেক পুঁজিপতি, মিলমালিক

মাছে যারা আজকে শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের কাষ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শোষণ করে সমাজজীবনে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় যাতে আইনের প্রতি প্রদ্ধা মান্তবের কমোর, সরকারের প্রতি বিশ্বাস কমে যায়। আজকে যদি আইনের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসকে সংগঠিত করতে না পারা যায়, আইনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে আক্ষিত্র না করা যায়, আইনের প্রতি সাধারণ মান্তবের, দরিদ্ধ কিষাণের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সেই আইন বাথ, সেই আইনের কোন মূলাই থাকে না। অবশ্য আমরা দেখেছি আইনের অপবাবহাব হতে। আমরা দেখেছি বড় বড় অর্থশালী লোকেরা আইনকে টাকার জোবে কেমনভাবে বে-আইনী কাজে লাগান। তাই জ্বর ডেকেছি বিল্লোই কবি নজকল ইসলামের সেই কবিতা—

সেখানে কবি গাইছেন-

তোমার চক্র রূধিয়াছে আজ – বেনের রৌপ্য চাকায় কি লাজ। এত অনাচার সয়ে ধাও তুমি তুমি মহামহাযান। পীড়িত মানব পাবে নাকে। আর, সবে না এ অপমান॥

অর্থশালী লোকেরা আইনকে ক্রম করেন, অর্থশালী লোক আইনকে বিক্রম করেন। তাই সেই বিত্তশালী বছলোক, মহাজন, জোতদার বছ বছ মিলমালিক শিল্পতি যাবা, তাদের আটকাবার জন্ম এই মিদা আইনকে যদি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি া**ল্ডিমবাংলার সাড়ে** চার কো**টা মান্ত্র ছহাত তলে এই প্রগততি**শীল সবকারকে আশাবাদ করবেন. এই সরকারকে তাঁরা সমর্থন করবেন। আসল কণা হচ্ছে বাহুব প্রযোগ প্রযোজন। সেই বাহুব ইযোগের জন্ম আমরা দেখেছি, আমরা উপলব্ধি করেছি আছকে এই মিষা আইনের ব্যাপারে কান কোন মাত্ৰ আছেন, কোন কোন বন্ধ আছেন, কোন কোন সভা আছেন যাঁৱ। ঠিক ছেই হতে পারছেন না। তবে এই কথা বলি যে, আমবা যেখানে ছিলাম, আর সেখানে থাকব া আমরা এগ্রিয়ে যার। কেন মাত্রয়কে ধরা হচ্চে কেন মাত্র্যকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ৮ নকশালপত্নী লে যাদের বলা হয়, যথন তাদের উপর আক্রমণ হয় তথন আমি ব্যক্তিগতভাবে বিক্লুক হই। থন আসানসোল স্পেশাল জেলে তাদের হত্যা করা হয়েছিল ১জন বন্দীকে, পশ্চিমবাংলার ধ্যে আমিই প্রথম তার প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তার নাম এই নয় যে বাজনৈতিক দলের নাম ণরে, বিপ্লবের নাম করে, চাক মজুমদারের নাম করে সাংবাদিক বাথাল নাহাকে হতা। করা বে, হাইকোটের বিচারপতিকে হত্যা করা হবে, হত্যা কর। হবে বিশ্ববিচ্চালয়ের উপাচার্যকে। হি আমি এই কথা বল্ছি যে, আজকে এই বিধানসভা ভবনে যে বিল গ্রহণ কর। হচ্ছে সেই বলকে আমি স্বাগত জানাচিছ। এইজন্ম স্বাগত জানাচিছ যে এই বিল যেন জোতদারের বৃহত্তে প্রয়োগ করা হয়, এই বিল যেন অসাধু ব্যবসায়ীর বিক্রছে প্রয়োগ করা হয়, মহাজনের বঙ্গদে এবং অসাধু শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয। আমি বিখাস করি আমাদের এই गरिन धर्म मार्थक रूप्त, धन्न रूप । अग्नरिक ।

শ্রীকণিভূষণ সিংহ বাবু: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই বিধানসভা কক্ষে আমাদের
মন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের নিরাপন্তার জক্ত যে আইন এনেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন
টিছি। আজ প্রাদবাংলার মাত্রুষ্ঠ, দরিত্র থেটে থাওয়া মাত্রুস, জোতদার, জনিদার, মজুতদার
ছিতির কাছে পদদলিত অবহেলিত অবস্থায় বসবাস করছে। আজ সেই ভূমিমানেরা বিভিন্ন
টিনের আশ্রয় নিয়ে অসহায় গ্রামবাসীকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে চলেছে। তাই আমি

বলচিলাম যে, আজ এই আইন তৈরী করে আমাদের মথামন্ত্রী এই বিধানসভায় যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন, তার জন্ম আমি তাকে ধন্তবাদ জানাচ্চি। এই নিরাপত্তামূলক আইনের স্মৃষ্ঠ, প্রয়োগের ফলে গ্রামবাংলায় তথা পশ্চিমবাংলায় সাড়ে চার কোটি মাহুর জানাবে আশীর্বাদ আমাদের সরকারকে। তারা সরকারের কাছে চেমেছিল শান্তিপূর্ণ জীবন এবং সেইজন্ম তারা বিপুল ভোটে আমানের জয়ীকরে পাঠিয়েছে এই বিধানসভায়। মথ্যমন্ত্রীমহাশয় যে বলিঠ পদক্ষেপ নিয়ে চলেচেন এই বিধানসভার মাধ্যমে, সেইজন্ম এই পশ্চিমবাংলার সাডে চার কোটি মাত্রয় এই মন্ধ্রিসভা তথা এই বিধানসভাব প্রতিটি সদস্যকে আপনজন বলে চিনতে শিখছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অন্তরোধ করব যে, যেসমন্ত অসাধ বাবসায়ী আচে এবং আমলাতন্ত্র, পুলিশ বিভাগে যেখানে অসায়তা অবলম্বন করা হয়, সেখানে তাদেরও এই আইনের আওতার মধ্যে আনতে হবে। অনেক অসাধ পুলিশ অফিসাবরং মিথ্যা অভিযোগে শাস্তিপ্রিয় মাসুষের উপর অত্যাচার চালায়। যারা সমাজের কাছে অবহেলিত, সেই . গামবাংলার সাধারণ মাহুয়ের উপর এই আইন যেন প্রয়োগ কর। না হয়। যাই হোক আহি**ন** এট আইনকে সমর্থন জানিয়ে আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, এই আইন শুষ গ্রামবাংলার জন্ম নয়, শহর অঞ্চলে যেসমন্ত শিল্পতি, তারা বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রে যে অসাধতা অবশ্বন করছে, তাদের হাত থেকে মাহ্মুষ্যকে বাচাবার এই আইন একটা বলিছ পদক্ষেপ বহ<sup>ী</sup>। **আমি মনে করি। এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন কল-কারথানা**য় যারা থেটে থাওয়া মাত্রয আছে তাদের নিরাপভার পক্ষেত্ত এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, এই বলে আমি আমাদের সরকার এবং মধামন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে, এই বিলকে পূর্ণ সমগন করে আমার বক্তবা শেষ করছি।

#### Visit of Yugoslov Parliamentary Delegation

Mr. Speaker: Honourable Members, a Yugoslov Parliamentary Delegation, led by His Excellency Mr. Mizalko Todorodic, President of the Federal Assembly, Socialist Federal Republic of Yugoslovia, is expected to reach Calcutta to night. To-morrow many of the members will be busy in receiving them. So the House stands adjourned till 5 P. M. to-morrow.

#### Adjournment [

The House was accordingly adjourned at 6-11 p. m. till 5 p. m. on Friday, the 7th March, 1972, at the "Assembly House", Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House. Calcutta, on Friday, the 7th April, 1972, at 5 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 15 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 179 Members.

[5-00-5-05 p.m.]

#### OBITUARY

Mr. Speaker: Hon'ble Members, with a feeling a deep regret I refer to the demise of Syed Nausher Ali, a Member of this House and a former Speaker of great repute who died yesterday at Dacca at the age of 80. A Nationalist Leader, he had a chequered political career who will be long remembered for his historic Rulings during the pre-independence day as speaker of the West Bengal Legislative Assembly His name is almost a household word in the domain of Parliamentary democracy and has assigned him a place that may be rightly looked upon as next to Mr. Speaker Lenthall who had reported to King Charles I 'I have neither eyes io see, nor tongue to speak in this place, but as the House is placed to direct me .... ". It was then reckoned as an act of great courage for Mr. Speaker Ali to rule that "it is the House which makes and unmakes a Ministry and the Governor is only a Registering Authority", A Member of the A.I.C.C., B.P.C.C., Chairman Jessore District Board, Member of Bangal and West Bengal Legislative Council, he also held the Chairmanship of the Coal Mines Stowing Board. Besides, he was a member of the provisional Parliament, President, Vice-President and member of various political organisations, Statutory and Legislative Committees. Associated with Indian National Congress, he was jailed for his political faith and activities. In his life he entertained an uncompromising attitude towards anything, that, according to him, was wrong. His services to the country and to the people were marked by humanitration considerations, humility, a great sense of dedication and an exemplary patriotism. The scheme of creating Pakistan was greatly abhorred by, and never acceptable to him. For this reason he elected to stay in India after partion and became for sometime a Member of the Indian Parliament-Rajya Sabha.

May his soul rest in peace.

I would now request the honourable members to rise in their seats and observe silence for 2 minutes as a mark of respect to the departed soul.

( Members rose in their seats and observed silence for two minutes ).

Thank you ladies and gentlemen. Secretary will do the needful.

The House stands adourned till 1 p.m. on Monday, the 10th April, 1972.

#### Adjournment

The House was accordingly adjourned at 5-05 p.m. till 1 p.m. on Monday, the 10th April, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 10th April, 1972, at 1 pm.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 11 Ministers, 5 Ministers of State, 1 Deputy Minister and 142 Members

#### Starred Ouestions

( To which oral answers were given )

[1-00—1-10 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of you has not yet made an oath or affirmation af Allegiance, he may kindly do so.

As the Minister-in-charge of Agriculture Department is out of town, the questions that are to be answered by him will not be taken up to-day. Those questions will be taken up on the next rotaional day.

#### সাবসিভিয়ারী হাসপাভাল

- \*৯৩ ৷ (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*১৪৭) **জ্রীশিশিরকুমার সেন**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মলিম্ভোদ্য অনুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) জনসাধারণের স্থবিধার জন্ম প্রতিব্রকে ১টি প্রাথমিক ও ২টি সাবসিডিয়ারী হাসপাতাল হওয়ার পরিকল্পনা অন্সারে হাওড়া জেলার খ্যামপুর পানায় এখনও পর্যন্ত ২টি সাবসিডিয়ারী হাসপাতাল তৈয়ারী না হওয়ার কারণ কি; এবং
  - (খ) 'গড়চঞ্চক' ও 'পিছলদহ' হেলথ সেণ্টার ছুইটির কাজ কতদিনে শুক হুইবে ?

# শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা:

- ক) শ্রামপুর থানা শ্রামপুর ১ নং এবং শ্রামপুর ২ নং রকে বিভক্ত। প্রতি রকে একটি প্রাথমিক এবং একটি উপস্বাস্থ্যকেক চালু সাছে।
   ১ নং রকে দিতীয় উপস্বাস্থ্যকেক পিছলদহ মৌজায় স্থাপিত হবে। প্রযোজনীয় জনি সংগ্রীত হবেছে। জ্বাটি নিচ হওয়াতে জেলা কর্ত্রপক্ষের মাধ্যমে টেট বিলিফ স্কীনে
  - সংগৃহীত হয়েছে। জমিটি নিচু হওয়াতে জেলা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে টেট রিলিফ স্কীমে উহা ভরাট করা হচ্ছে। এই কাজ শেষ হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণকার্য মঞ্জ্র করা হবে, ২ নং ব্লকে দ্বিতীয় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র বরগার চম্বক মৌজায় স্থাপন করা হবে। নির্মাণ-
- কার্য চলছে;
  (থ) বরগার চম্বক উপস্থাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণকার্য চলছে; পিছলদত উপস্থাস্থ্যকেন্দ্রের জমিটি
  ভরাট করা হচ্ছে। এর পর এর নির্মান কার্য মঞ্জুর কবা হরে।

## বেহালা হাসপাডালের নির্মাণকার্য

- \*১৪। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*১৫৯) **এ বিশ্বনাথ চফ্রবর্তী**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) প্রস্তাবিত বেহালা হাসপাতালের নির্মাণকার্য কত দিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশ। করা যায়; এবং
  - (খ করে নাগাদ এই হাসপাতালে চিকিৎসার স্করোগ জনসাধারণ পেতে পারে?

## শ্রীঅজিত কুমার পাঁজাঃ

- (ক) ১৯৭০ সালের ডিসেপর মাসে বেহালা হাসপাতালের বিভিন্ন গৃহাদি এবং কর্মচারাদের বাসস্থান নির্মাণের জল ৫১ লক্ষ ৮• হাজার টাকা মঞ্জুর করা হথেছিল। পূর্তবিভাগ ইতিমধ্যে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার একটি সংশোধিত Estimate পেশ করেছেন। (বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধান আছে /। সংশোধিত অপ্রনাদন সাপেক্ষে পূর্তবিভাগ নির্মাণকার্য চালিয়ে যাছেন। উক্ত বিভাগকে বত শাঘ্র সম্ভব নির্মাণকার্য শেষ করতে অপ্ররোধ করা হছেচ।
- (খ) নির্মাণকায় শেষ হলে হাসপাতালটি চালু করা হবে।

**্রী অখিনী রায়** এই নাম্বার অব বেওস আফটার দি কমপ্লিসন অব দিস হসাপটাল কত হবে সেটা মন্ত্রিমহাশ্য় জানাবেন কি ?

**এ আজিত কুমার প্রাজা**ঃ নাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই নাখার অব, বেডস কতগুলি হবে আমার নথিপত্তার মধ্যে সেট। আমি এখন খুঁজে পাচিছ্না, তবে মাননীয় সদপ্তকে পবে নিশ্চয় জানাবো।

# সরকারী হাসপাভালে চিকিৎসক

- \*৯৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৬১) **এ নিতাইপদ সরকারঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মঞ্জিমহোদ্য অন্নগ্রহপূবক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবঞ্চে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে বর্তমান মোট ডাক্তারের সংখ্যা কত; এবং
  - (খ) শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে সমস্ত হাসপাতালে প্রযোজনীয় সংখ্যক ডাক্তার আছেন কিনা এবং না থাকিলে উহার কারণ কি!

# ত্রীঅজিত কুমার পাঁজা:

(**क**) ৩৭৩৩।

কারণ।

(থ) অধিকাংশ শহরাঞ্চল হাসপাতালগুলিতেই প্রয়োজনীর সংখ্যক চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। গ্রামাঞ্চলের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র, সরকারী দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং অন্যত্র হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা কম আছে। গ্রামাঞ্চলে চাকুরী করিবার অনিচ্ছাই ঐ সমন্ত পদে চিকিৎসক নাথাকার প্রধান **শ্রীজ্ঞাবত্নল বারি বিশ্বাস:** গ্রামাঞ্চলে ষেসমন্ত চিকিৎসক যেতে চান না তারা সক শহর এলাকার লোক এবং সেই জন্তই তারা ভাক্রারী পড়বার স্থযোগটা পেয়েছে, এটা মন্ত্রিমং জানাবেন কি?

শ্রী অজিত কুমার পাঁজা: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এটা সতা নয় যে যারা ডাক্তারী করেছে তারা সবাই শহরের লোক। গ্রামাঞ্চল থেকেও অনেকে এসেছেন শহরে পড়াকরতে। কাবণ, শহরেই পড়াশুনা করার কলেজ বা হাসপাতালগুলি আছে। আমি বি তাদের কাছে গিয়ে আবেদন রেখেছি যাতে তারা আমাদের এই আবেদনে সাড়া দেন।

শ্রীআবহুল বারি বিশ্বাস: গ্রামে বর্তমানে যথন এই রক্ম অব্যবস্থা চলেছে তথন ব থেকে যেসমস্থ ছেলে ডাক্তারী পড়তে আসবে তাদের প্রথমে বেশী আসনে অগ্রাধিকার দেও যাতে ব্যবস্থা হয় সেটা কি মন্ত্রিমভাশয় বিবেচনা করে দেখবেন গ

শ্রী থাজ তকু মার পাঁজ। সাসন যেভাবে ভাগ করা আছে সেটা নিশ্চরই মাননীয় সদ গোনা আছে। তবে আমরা দেখতে পাঁছি প্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে প্রাইমারী হেলথ সেব বা সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার আগে করা হয়ে গেছে সেখানে ভাকারর। যেতে চাইছেন কাপনারা নিশ্চরই জানেন পাবলিক সাভিস কমিশন খেকে আনেক এ্যাপয়েন্টমেন্টের রেকমেণ্ডে দেওযা সম্বেও এবং স্বকার এ্যাপ্যেন্টমেন্ট দেওযা সম্বেও ব্যতে চাইছেন না। সেই ভাকাবদের সেথানে নিয়ে যেতে উধুদ্ধ করার জন্ম সরকার চেন্টা চালিয়ে যাছেন।

শীস্থাীরচন্দ্র দাস: মল্লিমহাশয় বললেন বহুদিন থেকে ডাক্তারের অভাব আছে এ তাদের উদ্বুদ্ধ করানো যাছে না। এই সম্পর্কে অল্ল কোন ভাবনা-চিন্থা করা হয়েছে কিনা— ডাক্তারদের যাতে করে সেথানে সববরাহ করা যেতে পারে, যেমন শহরে যারা প্রাকটিস করেন তাং কিছু লোককে বাছাই করে নিয়ে সেথানে পাঠাবেন তারা পাট টাইম কাজ করবেন, হুস্পিটা যাবেন অথবা কণ্ডেম্ড কার্স করে অথবা অল্ল কোন উপায় চিন্থা করে এই সম্প্রা সমাধ্বর কথা আপনি ভারছেন কি?

শ্রী আজিত কুমার পাঁজাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, স্বকাব বিশেষভাবে এটা চি করছেন। মাননীয় সদস্য বে বক্তব্য বাথলেন যে পাটটিইনে নিমে বাওয়া বায় কি না ফে আমরা চিন্তা করে দেখছি এবং শুধু পাটটিইন নয়, পাবলিক সাভিস কমিশন থেকে রেকমেণ্ডে আসছে এবং ডিফ্রাক্টের যে সমস্ত সিট আছে সেই সমস্ত সিটে গ্রামেন ঠিকানা দিয়ে যারা প্রত্ত প্রোগ পাছেনে তারা বাতে গ্রামে গিয়ে গ্রামের লোকজন বিশেষ করে গ্রীব যাবা র্যেছে, ম্শুরে আসতে পারে না, তাদের চিকিৎসা করতে পারেন সেদিকে আমরা বিশেষভানজর দিছি।

# [1-10-1-20 p.m.]

শ্রীজ্ঞাবত্বল বারি বিশ্বাসঃ আমরা দেখেছিলাম কয়েকদিন আগে যে এই সমস্ত ডাক্তার বাতে গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসাকেন্দ্রে বান তার জন্ম সরকার্থী প্রচেষ্ট্র। চলেছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় গ্রামারেন, কতজন ডাক্তারের সঙ্গে তাঁরে এরকম কথাবার্ত। হয়েছে এবং কতজন ডাক্তারে এৎ পর্যন্ত গ্রামার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে যেতে রাজি হয়েছে বা ঘাটতি কত আছে?

শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা: আপনার এরের মধ্যে অনেক রকম প্রশ্ন আছে তাই আ জেনারেশভাবে উত্তর দিছি। কোন একটি, ছটি বা তিনটি ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা ব সম্ভব হয়নি। তবে নীলরতন সরকার, মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল, আর. জি কর হসপিটালে আজ সকালে ঠিক এই বক্তব্যই রেখে এসেছি বিশেষভাবে যুবক ডাক্তারদের প্রতি যে, তাঁরা যেন এমন কিছু না করেন যাতে আমরা বাধ্য হই আইন করতে। তাঁদের কাছে এখন পর্যস্ত অহরোধ করেছি তবে পরে মাননীয় সদস্থদের মতামত নিয়ে এ বিষয়ে কি করা উচিত, সে বিষয়ে আমরা নিশ্বই একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো।

শ্রী শাবসুল বারি বিশ্বাসঃ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বাডীঘর তৈরী করে পড়ে থাকা, ঔষধপত্র না থাকা বা চিকিৎসার ক্ষত্রে অব্যবস্থার জন্ম গ্রামের মান্ন্র্যের ছর্গতি যথন চরম সীমায় তথন এই সমস্থ ডাক্তারদের সঙ্গে ঠিক এইরকমভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্থা সমাধানের কথা চিলা না করে সার্ভিস কল পরিবর্তন করে এই সমস্থ ডাক্তারদের শহর থেকে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়েছে কিনা বা তার চেষ্টা করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

**্র্রীঅজিত কুমার পাঁজা**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমর। গণতন্তে বিশ্বাস করি তাই প্রথমে গত ২০ দিন ধরে—যে দিন থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার এসেছে, এই ভাবে চেট্টা করছি যে যাতে তাঁরা নিজেরাই মনের পরিবর্তন করেন বা নিজেরাই গ্রামের কথা বিবেচনা করে এগিযে আসেন। যদি না আসেন অন্য মাননীয় সদস্থ যে বক্তব্য রাথলেন পার্ট টাইম কবা বা সার্ভিস কল পরিবর্তন করা বা কিছু কবা সেটা চিন্থা করা হবে।

**জ্রীজ্ঞাবতুল বারি বিশ্বাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই পারস্থয়েদানের ফলে এখন পর্যন্ত কতজন ডাক্তার শহর থেকে গ্রামে যেতে রাজি হয়েছেন গ

শীব্দ জিও কুমার পাঁজাঃ ঠিক কতগুলি বলতে পারবোনা। তবে এটা ঠিক যে মিটিং হবার পর বা বজ্তা দেবার পর যথন আমি তাদের সংগ কথা বলেছিলাম তথন আনক যুবক বা তরুন ডাক্তার এসে তাঁদের কতকলি বক্তবা রেখেছেন। যেমন, তাঁদের বিদেশে যাবার স্থযোগ স্থবিধার ক্ষেত্রে অথাধিকার দেওয়া হবে কিনা, তাঁদের এম এস বা এম ও পরীক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা এরকম বক্তবা বেখেছের। তবে এখনও কেউ লিখিতভাবে সাডা দেননি।

শ্রী অসমঞ্জ দেঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য কি মনে করেন, শহরের আকর্ধণের চেয়ে গ্রামের চিকিৎসক্তেলতে ইকুইপমেণ্টসের অভাব, এ্যাপারেটাস এও মেডিসিনের অভাবের ফলে তরুন ডাব্ডাররা তাদের প্রফেসানাল সাটিসফ্যাকসান পান না বলে তাঁরা গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসাক্রেশুভিলিতে যেতে চান না?

শ্রীক্ষান্ত কুমার পাঁজাঃ এ বিষয়ে একটা বাংলা সংবাদপত্তের এডিটরিয়ালে এই পরেন্টটা তুলে ধরা হরেছিল। তবে আমার মনে হয় না, কারণ এখনও পর্যন্ত লিখিতভাবে কোন ভাক্তারের কাছ থেকে পাইনি বে ওষধ রেই, এ্যাপারেটার্স নেই বলে যাচ্ছেন না—একথা কেউ দিখিতভাবে জানান নি। অনেক তরুন ডাক্তারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছি তাঁরও এ বক্তবা মামার কাছে রাথেন নি।

**শ্রীঅসমঞ্জ দেঃ** আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই শান্তিপুরের প্রাইমারী হলথ সেণ্টারে .....

Mr. Speaker: The question is out of order.

**শ্রীক্রম্বিরী রায়ঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাইবেন কি, গ্রামাঞ্চলের তরুন চিকিৎসকদের না যাবার যে প্রবণতা তারজন্ম কোন ইনসেনটিভ স্থীম সরকারের পক্ষ থেকে আছে কি? যেমন, নন প্রাকটিসিং এ্যালাউন্স সেভা সাফিসিন্টেলি বাড়িয়ে তাঁদের এ ব্যাপারে উদ্বৃদ্ধ করার জন্ম কোন প্রচেষ্টা হয়েছে কি?

শীঅজিত কুমার পাঁজাঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশর এখন যে অবস্থা তাতে গ্রামাঞ্চলে গরীব মান্ত্রষদের চিকিৎসা করতেই হবে। কোন ইনসেনটিভের কথা এখন ভাবছি না। আমরা চাইছি,—যা আছে আমার মনে হয় তা যথেষ্ট এবং তাতে তরুল ডাক্তাররা সাড়া দেবেন, এগিয়ে আসবেন ঠিক আমাদের দেশের সৈনিকদের মত।

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কিছুক্ষণ আগে জানালেন যে এইসমন্ত ডাক্তারদের কাছে যথন তিনি এপ্রোচ করেন তথন উারা বলেছেন এম. এস. প্রীক্ষার স্থ্যোগ দেওয়া হবে কি না, বিদেশে যাওয়ার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত ডাক্তাররা যথন চাকরিতে আসে তথন যে টামস এও কণ্ডিসান ছিল এওলি কি তারা চেয়েছিলেন, না, তাঁদের এই সমস্ত স্থ্যোগ স্থবিধার কথা বলা হয়েছিল, না, বিনা কণ্ডিসানে তাঁরা যাক্রিতে এসেছিলেন গ

শ্রী আজিত কুমার পাঁজোঃ যে সমস্ত তকন ডাক্টারদের কথা উল্লেখ করলাম তাঁরা ওগুলি আলোচনা করেছিলেন, যেনন আর একজন মাননীয় সদস্য জিঞাসা করলেন কোন ইনসেনটিভ দেওয়া হবে কি না, তাঁরা আলোচনা কবেছিলেন এই জিনিয়প্তলি সম্বন্ধে আপনারা ভাবছেন কিনা।

Mr. Speaker: Starred question No \*96 is held over,

# নৈহাটিতে সরকারী হাসপাডাল

- +৯९। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*১৬৮) **শ্রীভারাপদ মুখোপাদ্যায়**ঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রিমহাশয় অন্তথ্যস্পুরক জানাইবেন কি—
- (ক) নৈহাটীতে সরকারী হাসপাতাল হওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল তাহা বর্তমানে কি আছে; এবং
- (থ) ঐ হাসপাতালের নির্মাণকাজ অরাধিত করার জন্ম সবকার কি ব্যবস্থা করেছেন ১

# শ্রীঅভিতক্ষার পাঁজাঃ

- (क) এথন পর্যন্ত হাসপাতাল স্থাপনের উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় নি।
- (থ) উপযুক্ত জমি সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী**আবদ্ধল বারি বিশ্বাস** নৈহাটিতে যে হাসপাতালের কথা বলা হয়েছে এই হাসপাতালের জমিটা কি সরকার তাঁর নিজের উচ্চোগে কেনবার পরিকল্পনা করেছেন, না অন্ত কোন উপায়ে পাওয়ার চেষ্টা করছেন ?

শীক্ষজিত কুমার পাঁজাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সম্বন্ধে আমি একটু ছোট করে বলে দিতে চাই। নৈহাটিতে একটা ঠেট জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনের একটা পরিকল্পনা বেশ করেক বছর যাবত স্বাস্থা বিভাগের বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করতে

না পারার দক্ষণ পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত করা যাচ্ছে না। ১৯৬৭ সালে নৈহাটি হাসপাতাল অর্গানাইজিং কমিটি নামে একটা সংস্থা দেউলপাড়া ও মান্তাল মৌজায় হাসপাতালটা স্থাপনের জন্ম ২৭ বিঘা ১০ কাঠা জমি সরকারকে দেওয়ার একটা প্রস্তাব এই বিভাগে পেশ করে। প্রস্তাবটি সরকারী অন্তমাদন লাভ করে। জমি ক্রয়ের জন্ম প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্ম উক্ত কমিটিকে একটা লটারি খোলার অন্তমতি দেওয়া হয়। এইভাবে সংগৃহাত অর্থে ঐ কমিটি ১৬ বিঘা জমির মতন জমি ক্রয় করে উক্ত জমির স্বাধিকার সরকারকে দেয়। এর পর কমিটি জানায় যে তাদের অবশিষ্ট জমি কেনার সামর্থ নেই, কাজেই সরকার মেন উক্ত জমি সংগ্রহ করেন। তারপর কমিটি অবশিষ্ট জমির জন্ম অনেকবার অন্তর্মেধ করা সত্রেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। মাত্র ১৬ বিঘা জমিতে হাসপাতাল স্থাপন দস্তব নয় বলে এবং জমিগুলি পরস্পর সংযুক্ত নয় বলে ঐ প্রস্থাবটি কার্গকরী করা যায়িন। বর্তমানে নৈহাটি হাসপাতাল স্টায়ারিং কমিটি নামে আর একটি সংস্থা গরিফা মৌজায় প্রযোজনীয় জমি দেবার একটা প্রস্থাব এই বিভাগে পেশ করেছে। প্রস্থাবটি বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী আবস্কুল বারি বিশাস : যে ১৬ বিধা জমি দেওয়া হল সরকার সেই ১৬ বিধা জমি কি কর্পক্ষকে ফেরং দিয়েছেন, না বাকি সংগ্রহের চেটা করছেন ? যে জমি আগে দেওয়া হয়েছিল সেই জমি সম্বন্ধে কি ডিসিসান নেওয়া হয়েছে ?

শীঅজিতকুমার পাঁজাঃ ১৬ বিষা জমি ফেরং দেওযার প্রশ্ন উঠে না। কারণ, ঐ জমি গাঁচির করে সংগৃহীত টাকায় কেনা হয়েছিল। এখন নৈছাটি হাসপাতালেব যে প্রান আছে তাতে ঐ ১৬ বিষা জমিতে ওটা তৈরী হতে পারে না। তাই ১৬ বিষা জমি এখন ঐভাবে আছে, এখনও নতুন কোন প্রান আমাদের কাছে আসে নি।

্র শীক্ষাবত্বল বারি বিশ্বাস : যে ১৬ বিষা জমি সরকারকে দেওয়া হল হাসপাতালেব জন্স বি পর কি ঐভাবে পড়ে থাকবে । মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য কি বলবেন ঐ জমি বর্তমানে কি কবা তক্ষ্মত হচ্ছে ।

যোগ স্থান গ্রাধিকা কিন্তু কুমার পাঁজোঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা থবৰ নিয়ে জানাতে হবে, অর্থাৎ ভালে দে বি প্রয়োজন।

(50) 1-30 p.m.)

**শ্রীস্থগীর চন্দ্র দাস**ে ১৬ বিধা জমিতে হাসপাতাল হয় ন। এই ধরনেব চিতা সরকারপক্ষ থকে নো করে ঐ প্যানকে সংকুচিত করে ঐ জমিতে পুনরায় করার কথা চিতা করবেন কি ?

**শ্রীঅজিভকুমার পাঁজা:** প্রথমে আমি বলেছিলাম যে প্রান হয়েছে তাতে ১৬ বিবার চেয়ে ডে যারা এই প্রতিশতি দিয়েছিলেন তারা আরো জমি সংগ্রহ করবেন বলেছিলেন এই কথা তারা লিখিতভাবে দিয়েছিলেন। এখন সেই প্লান পাল্টে ফেলার কোন কারণ নেই। বড় হাসপাতাল ফর্কার চিস্কা আছে এবং নৃতন কমিটি তারা এটা বিবেচনা করছেন।

শ্রীআবাবত্বল বারি বিশাসঃ ১৬ বিঘা জমি যা সরকার পেয়েছেন তা এই কমিটিকে দিয়ে মধাৎ হস্তান্তর করে নৃতন জায়গায় কনসোলিডেটেড এরিয়ায় করার কথা চিন্তা করছেন কিনা দানাবেন কি?

**এঅজিভকুমার পাঁজা:** কমিটির হাতে দেওয়ার কথা যা বলেছেন সে প্রস্তাব বিবেচনা

Į

করা হবে । তারপর ১৬ বিঘা জমি নিয়ে কি হবে, কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেটা থবর নিয়ে জানাব।

**এ আবদ্ধল বারি বিশ্বাস** আমি বশেছি যে নৃত্ন কমিটি উল্লোগ নিয়ে হাসপাতাল তৈরী করার চেষ্টা করছে। সেই ১৬ বিঘা জমি হস্তান্তর করে তাদের নৃত্ন জায়গার স্থযোগ করে দেবেন কি না?

**@ অজিতকুমার পাঁজা**ঃ নৃতন জমি যেটার কথা হয়েছে সেটা হল গরিকা মৌজায়। স্কুতরাং ১৬ বিঘা জমি তাদের হাতে দিয়ে তাব বদলে অন্য জমি পাওয়া যাবে কিনা সেটা বিবেচনাধীন আছে।

#### সরকারী হাসপাতালে রোগীর জন্ম বয়ে

\*১৯। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৬৩) **শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমগাশ্য অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে গড়ে প্রতাহ কত রোগী আউটডোরে চিকিৎসার জন্ত উপস্থিত হইয়া থাকেন;
- (থ) উচাদের জন্ম প্রত্যাহ আন্তমানিক কত টাকা ওয়ধ ও অন্তান্ত বাবদ থরচ কবা হইয়। থাকে:
- (গ) পশ্চিমবপের বিভিন্ন সরকাবী হাসপাতালে রোগা ভাতির জন্ম বর্তমানে কতগুলি ফ্রি বেড আছে, এবং
- (ব) হাসপাতালে উক্ত রোগাদের জন্ম নাথাপিছ কত বায় হইয়া থাকে স

# শ্রীঅজিভকুমার পাঁজাঃ

- প্রতাহ গড়ে প্রায় ১,৫২,••• (১৯৬৯) রোগা উপস্থিত হয়ে থাকেন।
- (খ) প্রতাহ উষ্ধ ইত্যাদি বাবদ উাদের জন্ম আনুমানিক ৪৮,০০০ টাক। বায় হয়।
- (গ) ২৩.০৩9 B I
- (ম) অন্তবিভাগের রোগা প্রতি প্রতাহ গড়ে আফুমানিক ৬ টাকা ২হতে ২৪ টাকা বায় হয়।

শ্রীসরোজ রায়: আপনি গ প্রশ্নের উত্তবে বলেছেন ২০,০০৭টি, কিন্ধ আমি শ্বিধেব কথা যা বলেছি তাতে বলেছেন ৪৮০০০ হাজার টাকা। এই যে বলছেন এওলি কোন শ্বেকে ?

**এীঅজিতকুমার পাঁজাঃ** আমি যে ফিগার দিয়েছি সব ১৯৬৯ এর।

শীসরোজ রায়ঃ বতটা জানি ৪৮,০০০ টাকা ধরচ হয় ঔষধ ইত্যাদির জন্স। এবং সেটা ১৯৬৯ সালের কথা বলেছেন। বর্তমানে ঔষধ এবং ধাবারের দাম বেড়ে যাবার ফলে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে সঙ্কুলান হচ্ছে না একথা হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলছেন অর্ধাং ঐ মূল্যে যতটা ঔষধ পাবার কথা তারচেয়েও অনেক কম বরাদ্দ হচ্ছে। যা পাওয়া ধাচ্ছে তা কোয়াইট ইনসাফিসিয়েন্ট।

**্রীঅন্তিত্মার পাঁজাঃ** নজর নিশ্চয় দিতে হবে তবে আপনারা যদি কোন particular হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা বলেন তাহলে আমাদের পক্ষে নজর দিতে স্ববিধা হয়।

শ্রীসরোক রায়ঃ গড়বেতা থানা হাসপাতালে ৫০টি বেড আছে। সেথানে ঔষধ সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন আমরা যে মূল্যে ঔষধ পাই তাতে এক মাস কেন ১০ দিন চলে না। আপনারা যা দেন তাতে টাকার হিসাব করতে গেলে ঐ টাকায় আঞ্জকাল থুব কম ঔষধ আসে। এটা একটা Specific উদাহরণ দিছিছে।

**শ্রীঅজিভকুমার পাঁজি**। ঃ গড়বেতা থানা হাসপাতাল সম্পর্কে নিশ্চয় থবর নিয়ে জানাব।
শ্রী**আনপুল বারি বিশাস**ঃ রোগা পিছু ৬ টাকা থেকে ৮টাকা যে ব্যয় হয় তাতে ঔষধ বাবদ কত এবং অক্সান্য বাবদ কত প

শ্রী অজিত কুমার পাঁজাঃ বর্তমানে প্রতিটা শ্যা সংরক্ষণের জন্ম এই ভাবে ব্যয় হচ্ছে—
পথা ২ টাকা দৈনিক, প্রতিটা অধিক্বত শ্যার জন্ম। উনধাদি ১ টাকা দৈনিক, বিবিধ ২৫ প্রদা।
শ্যা এবং বন্ধাদি ১০০ টাকা বাৎস্বিক, প্রতিটা শ্যার বিশেষ উষ্ধ ১০০ টাকা বাৎস্বিক।
ইহা ছাডা অন্যান্ম ব্যয় আছে।

শ্রীক্ষমিনী রায় । থ প্রশের উত্তরে ৪৮ হাজার এবং ক প্রশের উত্তরে ১লফ ৫২ হাজার বিলেছেন। অগাৎ ১লফ ৫২ হাজার রোগার জন্ম ৪৮ হাজার টোকা থবচ হয়— তাহলে ওবদ দেবার জন্ম ৩২ প্রসা per capita থবচ হচ্ছে। আজকের দিনে যেভাবে দান বেডেছে তাতে ৩২ প্রসায় কিভাবে ওবদ দেওয়া যাবে এটা চিতা করে Outdoor-এ ওবধ পাবার ব্যাপারটা আবিও বাডাবার জন্ম পরকার কি বিবেচনা করবেন ?

শীহাজিতকুমার পাঁজোঃ একটি মাত্র হাসপাতাল সম্পদ্ধে থবর পেলাম। এথনও পর্যার কোন হাসপাতাল থেকে আমাদের কাছে লিথিতভাবে বা অক্তভাবে কিছু আমে নি যে টাকা কমের জন্ম ঔষধ দেওয়া যাচেছ না। তবে আপনারা জানালে নিশ্চয় এ বিষয়ে ব্যবস্থাকরা হবে।

শ্রীআবস্তুল বারি বিশ্বাসঃ গ্রাসপাতালের যা অবস্থা তাতে বেড নেই, Sheet নেহ, Cover নেই, ক্ষণ নেই, ভাক্তার নেই ইত্যাদি। মাথাপিছু যে ২ টাকা পরিমাণ পথ্যের কথা বলেছেন এবং ১ টাকা উষধের কথা বলেছেন। কিন্তু এই বাড়েতি সহ ২ টাকা, না আগেকার রেট ২ টাকা ?

শ্রী অক্তিতকুমার পাঁজাঃ এই figure-গুলো সব ১৯৬৯ সালের।

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাস: বাজারে দ্রবামূলা ষেভাবে বাড়ছে তাতে ২ টাকা বরাদ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকার কি নিচ্ছেন ?

**এীঅজিভকুমার পাঁজাঃ** এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নি।

শ্রীরবীক্সনাথ খোষঃ হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া S. D. Hospital-এ যেসব রোগা ভতি রয়েছে তাদের ঔষধপত্র হাসপাতাল থেকে না দেবার জন্ম বাহিরে থেকে Medicine কিনে দিতে 'হয়। বেড নেই, কমল নেই, থাবার বাবস্থা নেই, মাটিতে চট বিছিয়ে তাদের থাকতে হচ্ছে। এখানে ঔষধ হাওড়া জেলা থেকৈ আসে তা নয়, মেদিনীপুর থেকেও আসে। দয়া করে সেই হাসপাতালে যদি কিছু বেড বাড়ান এবং Medicine-এর বাবস্থা করেন তাহলে লোকের চিকিৎসা হোতে পারে।

Mr. Speaker: This is a request for action.

**জ্রীনরেশচন্দ্র চাকী**: এই যে Outdoor এবং Indoor-এ রোগীদের মাথাপিছু বা খান্ত যা দেওয়া হয় সেটা কি রোগীদের রোগ সারাবার পক্ষে যথেষ্ট ? Mr. Speaker: It is a matter of opinion.

[ 1-30—1-40 p.m.]

**ঞ্জারৎচন্দ্র দাস:** হাসপাতালে কত রোগী বেডে থাকেন এবং কত রোগী ভূঁয়ে থাকেন জানেন কি?

**শ্রীঅজিভকুমার পাঁজা**ঃ এইটা এ প্রশ্ন থেকে আসছে না। খবর নিয়ে বলতে হবে। মনেনীয় সদস্থর খবর থাকলে জানাবেন।

**শ্রীশরৎচন্দ্র দাস** অামাদের রোগীদের মধ্যে তৃ'য়ের তিন অংশ ভূঁয়ে থাকেন এবং একের তিন অংশ বেডে থাকেন। কিছুটা বাড়াতে পারেন কি ? অস্ততঃ অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করতে পারেন যদি সম্পূর্ণ নাও পারেন ?

শ্রীঅজিভকুমার পাঁজাঃ মাননীয় সদস্তর কাছে অন্তরোধ, কোন একটা পার্টিকুলার হাসপাতালের কথা জানালে নিশ্চয় সে বিষয়ে যতনর সম্ভব ব্যবস্থা করা হবে।

**ঞ্জীশরৎচন্দ্র দাস**ঃ আমি পার্টিকুলারলি বলছি পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের কথা অথাৎ সাড়ে ১৬ লক্ষ লোকের হুরবস্থার কথা। এটার ব্যাপারে কিছু করবেন কি ?

**শ্রীত্মজিভকুমার পাঁজা**ঃ নিশ্চয় গোঁজ করে জানাবে।। এইরকম থবর হলে আমাকে জানাবেন। এই প্রথম জানালেন।

শ্রীসব্রোজ রায় : মেদিনীপুর ডিঞ্জিই হাসপাতালের অর্দ্ধেক রোগা মাটিতে শুয়ে থাকেন। কিন্তু সরকারকে বা মন্ত্রিমহাশয়কে জানানোর প্রযোজন মনে করেন না এইজন্ত যে এতবড় ঘটনা ঘটেছে অথচ সরকার জানেন না এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। আমাদের মেদিনীপুর ডিঞ্জিটে এমন কোন হাসপাতাল নেই যেখানে মাটিতে কিছু না কিছু রোগা শুয়ে থাকেন। এমন কি মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে প্রায় তিন ভাগেব এক ভাগ রোগা মাটিতে থাকে। মাটিতে শুণু থাকে না কম্বল প্যান্ত পায় না। যদি মন্ত্রিমহাশয় কোনসময় ভিজিট করেন তাহলে দেথবেন যে সিমেন্টের উপর একটা শোবার কম্বল পর্যান্ত নেই।

#### । নো বিপ্লাই )

মিঃ স্পীকারঃ কোশ্চেন নং ১১ যেটার উপর আলোচনা চলছে প্রত্যেকে স্পেসিফিক হাসপাতাল সম্পর্কে বলছেন। এমন কোশ্চেন করুন যাতে এই কোশ্চেনের সাপ্রিমেন্টারীর মধ্যে যায়।

শীআবত্তল বারি বিশ্বাসঃ মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন কলকাতা ছাড়া গ্রামবাংলার যে সমস্ত শহরে হাসপাতাল আছে, তার মধ্যে কোন হাসপাতালে রোগাদের বেডে ছাড়া রাধার ব্যবস্থা করে না ?

#### (না রিপ্লাই)

শ্রীপ্রশাস্ত কুমার সাতঃ ম্গবেডিয়ায় একটা হাসপাতাল রয়েছে। বছর তিনেক হলো হাসপাতাল পড়ে গিয়েছে। অথচ তার ষ্টাফমেন্টেন হচ্ছে, রোগী নেই অথচ হাসপাতাল মেন্টেন হচ্ছে জানেন কি ?

Mr. Speaker: The question is out of order.

**জ্রীরবীন্দ্র ছোম:** উলুবেড়িয়ার হাসপাতালটি কবে তদন্ত করতে যাবেন জানাবেন কি ?

Mr. Speaker: This Supplementary does not arise.

শীআবস্থল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যদি স্পেসিফিক কেস দিয়ে সদস্তরা তাঁকে জানায় হাহলে তিনি হদস্থ করে দেখবেন এবং হারজন্ত বাবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি তাঁকে জানাহে চাই গ্রামের হাসপাহালে কগাদের সাঁটের নীচে, সাটের উপরে এবং মেঝেতে এইভাবে রগাদেব হিনভাগে বিভক্ত করে রাখা হয়। একমাত্র কলকাভাব উপিক্যাল স্কল অব মেডিসিন হাসপাহাল ছাড়া মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য বলতে পারেন কি আর কোন হাসপাহালে এইভাবে মেঝেতে, সীটের উপরে এবং সীটের নীচে কগা রাখা হয়না স

Mr. Speaker: The question does not arise.

**জ্রীনরেশ চন্দ্র চাকী** যাননায় মন্ত্রিনহাশ্য, জানেন কি যে হাসপাতালগুলোর আউচ্চেটোরে রোগাদের উষধ এবং ইনডোবে রুগাদের উষধ যা সাখাই কবা হয় একটা গোপন পথে উষ্ধের একটা অংশ বাহিরে পাচার হয়ে যায় ৮

প্রীঅভিকুমার পাঁজাঃ কানাগুলা আমিও ভনেছি, কিন্তু মাননীয় সদস্যকে আমি বলতে চাই যে কোন হাসপাতালের বা পার্টিকুলাব কোন হেলপ্রেণ্ডাবে এরকম ঘটনা মাননীয় সদস্য মহাশয়ের যদি জানা থাকে কিংবা তিনি যে এলাকায় সদস্য অধানে যদি কোথাও ঘটে থাকে, মাননীয় সদস্য থদি সেই কেস দিয়ে আমার সধ্যে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি নিশ্বই ভেবে দেখবো।

শ্রীলরেশচন্দ্র চাকীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমি ছানাতে পাবি যে গুনু ঔষপের ব্যাপার নয় স্পেসিফিক ছায়েট যা দেওয়া হয় সেই ছাযেট কনট্রাক্টর এবং ছাক্তারের চক্রান্তে রোগা পায় না সেটা কি আপনি ছানেন ?

**শ্রীঅজিওকুমার পাঁজা** কোন ডাক্তার বা চিকিৎসক বা কোন হাসপ! তাল সহত্রে বা কোন কন্ট্রাক্টর সহত্রে আপনি চার্জ করছেন তা যদি স্পেসিফিক্যালি আমার কাছেন। জানান তাহলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

**শ্রীজ্ঞাবস্থল বারি বিশ্বাস** এই যে সরকারী হাসপাতালে অব্যবস্থার কণা আপনি শুনেছেন, ডামেটের অব্যবস্থার কণা আপনি শুনেছেন, উমধ চুরির অব্যবস্থার কণাও আপনি শুনেছেন এই সব অব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনি কোন কমিটি করে তদন্ত কর্বেন কি ?

Mr. Speaker: The question does not arise.

**শ্রীআবণ্ডল বারি বিশ্বাস**ঃ আচ্ছা স্থার, আমি ঘুরিয়ে বলছি। সরকারী হাসপাতালে যে অব্যবস্থা আছে সে সংক্ষে আপনি তদন্ত করবেন কি ?

শ্রী আজি জকু মার প্রাজাঃ আপনারা জানেন ডাঃ এ. কে. বস্থর একটা কমিট করা হয়েছে।
তিনি আমাদের বলেছেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রিপোট দেবেন। ডায়েট এবং ঔষধের
ছুনীতির ব্যাপারে মাননীয় সদস্ভ যদি কিছু স্পেসিফিক চার্জ আমাকে জানাতে পারেন
ক্ষিকিক হাসপাতালে তাহলে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবা কিন্তু জেনারেলভাবে বললে কিছু করা মুশকিল।

শ্রীনরেশচন্ত্র চাকী: এই যে ছ্নীতিগুলির কথা বলা হল এই কমিটি কি পাবলিকের কাছ থেকে কোন প্রশ্ন চেয়েছেন ?

**ঞ্জিজিতকুমার পাঁজা**ঃ ছ্নাঁতি দূর করবার জল এই কমিট নয়। তবে মাননীয় সদস্তরা যদি স্পেসিফিক চার্জ আনেন তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। কি নাম, কোন্ডাক্তার, ্কান্ হাসপাতাল, কোথ্য়ে হ্নীতি হচ্ছে যদি মাননীয় সদপ্ত আমাকে জানান তাহলে নিশ্চয়ই আমি বাব্ডা প্রহণ করবো।

# সরকারী চাকুরী ও ভঞ্দীলী সম্প্রদায়

১১০০। (অন্ন্রোদিত প্রশ্ন নং ১১৮৪) **শ্রীনিভাইপদ সরকার** : অর্থ বিভাগের মিস্ত্রিমহাশ্য অন্তর্গুক্ত জানাইবেন কি-—

- (ক) বিগত ১৯৭১-৭২ সালের ২৪শে ফেক্যারী, ১৯৭২ পর্যন্ত পশ্চিমবন সরকারের অধীনে কোন কোন বিভাগে মোট কত কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে;
- (থ) উহার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে তফশীলা ও আদিবাসী শ্রেণীর প্রাণীদের জন্ম কত পদ বিজাত বিখা হইয়াছিল; এবং
- (গ) উক্ত রিজাত পদগুলির মধ্যে কত পদ পূরণ করা ইইয়াছিল ?

#### **এলঙ্কর ঘোষ**ঃ

- ক) এই তথ্যাদি বহু ডিপাটনেটে ও অফিস এবং বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা অফিস সমুহ
   হৈতে সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহা সম্যসাপেক।
- (খ) এ পর্যন্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে তাহা নিযা প্রদত্ত তালিকাতে দেওয়া হইল।
- (গ) বাংলাদেশ শরাণাগী ক্যাম্পে য়ে সন্ধ্রকালীন কর্মচারী নিয়োগ কবা হইয়াছে তাহাদের হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হয় নি।

মাননায় অধ্যক্ষ মহাশ্য, ক, থ ও গ-এর তিনটি প্রশ্নে কতগুলি ফিগার দেওয়া হচ্ছে। এই তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা ত্রালিকা দেওয়া হয়েছে। (ক) ৬৬৪ (থ) ১৩৪ (গ) ১৩০।

#### [1-40—1-50 p.m.]

শীঅশিনী কুমার রায় ঃ মাননায় মিজিমহাশ্য বললেন যে বিভিন্ন বিভাগ থেকে উত্তর না আসায় একটা স্বাঙ্গীন উত্তর দেওযা যায় না, সেজক্ত যতটা পারা যায উত্তর দিয়েছেন, আমার প্রশ্ন ২চ্ছে আরও সময় দিলে,—এক মাস সময় দিলে পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে পারবেন কি ?

**এ শঙ্কর ঘোষ**ঃ পূর্ণ উত্তর দিতে সময় লাগবে বলে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, ইন্টারিম উত্তর দিয়েছি, মাননীয় সদস্য এক মাস সময় দিলে নিশ্চয়ই পূর্ণ উত্তর দিতে পারব।

**শ্রীশরৎচন্দ্র দাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে সমস্ত এ্যাপ্রেন্টমেন্ট হয় তা থেকে সাদিবাসী এবং হরিজনদের বঞ্চিত করা হচ্ছে কিন। ?

শীশঙ্কর খোষঃ আমাদের সরকারের যে নিয়ম আছে তাতে তপশীলীদের জন্স ১৫ শতাংশ এবং আদিবাসীর জন্ত ৫ শতাংশ রিজাভ রাথা হয়েছে। আমরা এই পর্যান্ত চাকুরি দিয়েছি ৬৬৪ জনকে, তার ১৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ ধরলে অর্থাৎ ২০ শতাংশ ধরলে ১০৪ জন হয়, আমরা ১৩০ জনকে চাকুরি দিয়েছি।

**শ্রীশরৎচন্দ্র দাস**ঃ জেলাভিত্তিক যে নিয়ম আছে, নিযোগকতা হরিজন না হযে গুরুজন ইওয়ার জন্ম, হরিজনদের বঞ্চিত করছেন, এ বিষয়ে সরকার অবগত আছেন কি।

শিষর যোষ: মাননীয় সদস্ত জিজ্ঞাসা করেছেন হরিজনদের বঞ্চিত করা হচ্ছে কিনা,

আমাদের নীতি অনুসারে হরিজনদের ১৫ শতাংশ চাকুরি দেওয়া হবে, যে পরিসংখ্যান দিয়েছি তাতে ১৫ শতাংশ চাকুরি আমরা দিয়েছি।

শীশরৎচক্র দাস: আপনি পার্সে ডিজ রিজার্ভ রাখার নিয়মের কথা বলেছেন, কিন্তু নিয়োগকর্তারা আদিবাসী এবং হরিজনদের আমল দিতে চান না। তারা সেই হিসাবে নিয়োগ করছেন না, এ বিষয়ে সরকার অবগত আছেন কি না? পার্সে ডিজ রিজার্ভ রেখেছেন কিন্তু নিয়োগকর্তারা সেটা পালন করছেন না।

**এশিঙ্কর ছোবঃ** সরকারের যে নিয়ম আছে, সেটা আমবা অন্সরণ করছি, নিয়ম অনুসারে তপশীলীদের ২০ পারসেউ চাকুরি দিতে হয়, সেটা যাতে পালিত হয় সে বিষয়ে সরকার বিশেষ সচেষ্ট, নিয়ম অনুসারে ২০ পারসেউ দেওয়া হয়েছে।

শীশরৎ চন্দ্র দাসঃ এই হরিজন এবং আদিবাসীর। যে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা আমরা জানি এবং সেটা নিশ্চিত, এই ব্যাপারে সরকার কি তদক করবার জন্ম একটা তদন্ত কমিটি করবেন থাতে এই রিজাঙেশন ঠিকভাবে ফুলফিল হয় ?

**এ। শন্ধর ঘোষঃ** আমি যে পরিসংখাণ এই হাউসে দিষেছি তাতে ৬৬৪ জন চাকুরি পেরেছে, তার ভিতর হরিজন এবং আদিবাসী যতটা বিজাতেশন থাকা উচিত ১৫ পাবসেন্ট এবং ৫ পারসেন্ট ধরে, তা হচ্ছে ১৩৪, আমবা ১৩৩ জনকে চাকুরি দিয়েছি।

**শ্রীগলাধর প্রামাণিকঃ** নৃতন নিয়োগ ছাড়াও ভারত সরকারের নির্দেশ আছে প্রমোশনের ক্ষেত্রেও এই কোটা মেণ্টেন করার, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এটা অবগত আছেন কি ?

প্রীশক্ষর খোষ: আমাদের এই নিয়মটা বিশেষ করে নৃতন নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোগ্য। প্রমোশনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, যোগাতা প্রভৃতি নানারকম প্রশ্ন ওঠে। তবে স্বকারের সাধারণ নীতি হচ্ছে যাতে হরিজন এবং আদিবাসীদের প্রতি স্থবিচার হয় এবং সে বিধ্য়ে সরকার সচেই আছেন।

মিঃ স্পীকারঃ যে রিপ্লাই স্থানি এখানে পেয়েছি সেটা দেখছি ইন্টারিম রিপোর্ট। যে কোস্টেনটা করা হয়েছে তার পূর্ণ তথা এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয় নি। স্থানি এখানে দেখছি ক, খ, গ এই ওটি ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই উত্তর দেওয়া হয়েছে। স্পর্থাং এখন পর্যন্ত যতটুকু তথা সংগ্রহ করতে পেরেছেন ততটুকু রেখেছেন। Interim tabled by Shri Netai Pada Sarkar. কাজেই স্থানার মনে হয় যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার Complete রিপ্লাই যখন মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এসে পৌছায় নি তখন এটা হেল্ডওভার থাক। নেকষ্ট রোটেসক্রাল ডে-তে এর কমপ্লিট এ্যানসার যাতে স্থাসে সে বিষয়ে স্থামি মন্ত্রিমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে বলছি। এটা এলে পর সদস্যদের পক্ষে স্থবিধা হবে এবং ওনারও জবাব দিতে স্থবিধা হবে।

**ঞ্জীগলাধর প্রামাণিক**ঃ জেনারেল প্রিন্সিপ্যাল যেগুলো আছে সেগুলোতো মন্ত্রিমহাশয়ের জানা উচিত।

মিঃ স্পীকার: হাা, আপনি জেনারেল প্রিম্পিণ্যালের উপর বনুন।

**শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিকঃ** মন্ত্রিমহাশয় বললেন চিস্তা করা হচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন গভর্মেন্ট অব ইণ্ডিয়া আণ্ডারটেকিং এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল আণ্ডারটেকিং-এ যে সমন্ত বিজনেস্ হাউস আছে বা করছে সেটা প্রজেক্টে এই নিরমগুলো মানা হচ্ছে না 1

শীশহর ঘোষঃ যে প্রশ্ন করা হয়েছে তাতে এই প্রশ্ন ওঠে কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয়।
আমি যে উত্তর দিয়েছি সেটা নৃতন নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং সেটা সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে।
পাবলিক আগুরিটেকিং সম্বন্ধে নোটিশ দেওয়া হয় নি, সেটা যদি দেওয়া হয় তথন সরকার
উত্তর দেবেন।

Mr. Speaker: Lat it be held over for the next rotational day because the complete answer has not yet been placed before me.

#### **Unstarred Ouestions**

(To which written answers were laid on the table)

#### বদ্যায় ক্ষতিগ্ৰন্থ নাগবিকদের সাহায্য

- । (অপ্রমোদিত প্রশ্ন নং ৮) শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ তাণ বিভাগের মিয়িমহাশয়
  অক্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বিগত বলায় ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের সাহাযোর জন্ম সরকাব কি কি বাবস্থা করিয়াছেন;
  - (थ) शृष्टनिर्माण माहाया এवः भण कि পরিমাণ বরান্দ করা হইযাছে, এবং
  - (গ) ক্ষিঋণ বিলিবণ্টন কি ভিত্তিতে করা হইতেছে ?

#### The Minister for Relief and Social Welfare:

- (ক) বিগত বহাষ ক্ষতিপ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায়ের জন্ম থ্যরাতি সাহায় দেওয়া হইয়াছে এবং গৃহনির্মাণ অন্তন্য ও ঋণ, ক্ষিমাণ, জামাকাপড়, কারিগরদের অন্তন্য ও ঋণ ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাডা টেট বিশিক্ষের মাধ্যমে ছৃঃস্থ মান্ত্য ও ক্ষমি মজুরদের জন্ম কাজের সংস্থান করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত ব্লাণের জন্ম বিভিন্ন পাতে যে অর্থ মঞ্চুর করা হইয়াছে তার একটি বিবরণী একংসহ উপস্থাপিত করা হইল।
- থে। গৃহনির্মাণ অফদান বাবদ ১,২০,২৮,৯০০ টাক। এবং গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ৫০,১৮,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।
- (গ) ১৮৮৪ খুঠানের ক্ষিণাণ আইন ও তৎসম্পর্কে বচিত নিয়মাবলী অনুসারে ক্ষিণাণ দেওয়া হয়। ঐ আইন অনুসারে আবাদী জমির মালিক বা ভোগদপলকারীদের ওনারস অর অনুপায়ারস অব আরাবল ল্যাও মধ্যে যাহারা ছুঃস্থ এবং উপযুক্ত জামিন প্রদান করিতে পারেন তাহাদেরই ক্ষিণাণ ওয়া হইতেছে।

Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 5.

# থাত ও মঞ্বীকৃত অর্থের পরিমাণ টাকা (১) থ্য়রাতি সাহায্য ... ... ... ৭,৭০,৮৯,৮০৮ (২) ষ্টের রিলিফ ... ... ১,১৪,৩৬,০৪১ (৩) গৃহনির্মাণ অন্থদান ... ... ১,২০,২৮,৯০০ (৪) ত্রাণ কার্যের আফুষ্সিক ব্যয় ... ... ৮১,৪৮,৮৫৪ (৫) শুড়াত্বধ ... ... ৪,৪৮,৯৫৫

|      |                          |     |    |     | টাকা              |
|------|--------------------------|-----|----|-----|-------------------|
| (৬)  | কারিগরদের জক্ত অন্নদান   |     | •  |     | ۵¢, <b>۵۵,</b> ۵8 |
| (٩)  | জামা কাপড়               | ••  |    | ••• | >>,86,000         |
| (b)  | कृषि भाग                 | ••• | •• |     | ৩,৫৬,২৮,০০•       |
| (৯)  | शृष्ट निर्माण भाग        | • • |    | •   | (0,56,000         |
| (>0) | কারিগরদের জন্ম ঋণ        | ••  | •  |     | 80,00,000         |
| (>>) | পান বরোজের মালিকদের জন্ম | ধাণ |    |     | 30,00,000         |

# ট্যাংরা স্কীম এবং ভমলুক মাপ্তার প্ল্যান

- ৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৪৯) **শ্রীকানাই ভোমিক**ঃ সেচ ও বিত্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার জলনিকাশার জন্ম ট্যাংরা স্ক্রীমেব কাজ কবে নাগাদ স্বারম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়;
  - (খ) ১৯৭১-৭২ সালে ঐ স্বীমটির জন্ম কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ; এবং
  - (গ) তমলুক মাষ্ট্রার প্ল্যানটি কার্যকরী করার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা করা ইইতেছে গ

#### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) ট্যাংরা স্কীম তথা ময়না বেসিন স্কীমটি বর্তমানে প্রাস্তুতির পর্ণায়ে রহিয়াছে। এই বংসরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ উহা রূপায়ণের কাজে হাত দেওযা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা হইলেই উহার কাজ আরম্ভ হইবে।
  - (থ) এই প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) তমলুক মাষ্ট্রার প্লগান বর্তমানে প্রস্তাতির পর্যায়ে আছে; তবে চৃডান্ড ক্রপসাপেকে উহাব অন্তর্গত কিছু কিছু কাজ রূপায়িত করা ইইতেছে যাহাতে সংশ্লিষ্ট জনসাধানণ উপকৃত ইইতে পারে। এই ধরনের প্রধান প্রধান কাজগুলি ইইতেছে—
  - (১) এই অঞ্চলের চারটি প্রধান পালের মধ্যে তুইটির পলি উদ্ধার,
  - (২) হুইটি প্রধান জলনিকাশী নালার মুখে জল বর্হিগমনের জন্ম মুইস নির্মাণ, এবং
  - (৩) প্রধান চারটি জলনিকাশী নালাব মুথের শক্তিবৃদ্ধি।

# তমলুক মহকুমার জলনিকাশের প্রকল্প

- । (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ৫৭) গ্রীকানাই ভৌমিকঃ সেচ ও বিছ্যাং বিভাগের মন্ত্রিমহাশয়
  অন্প্রহপ্রক জানাইবেন কি -
  - (ক) তমলুক মহকুমার জলচাপে বিধ্বন্ত এলাকাগুলির জলনিকাশের জল সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা;
  - (খ) করিয়া থাকিলে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং
  - (গ) ঐ পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার জন্ম সরকার এ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

#### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) তমলুক মহকুমাব বন্ধা নিরোধের জন্ম নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলি সরকার গ্রহণ করেছেন এবং এই সকল প্রকল্পের অন্তর্গত কিছু কিছু কাজ করিতেছেন —
  - (১) **তমলুক মাষ্টার প্লান** বর্তমানে বেসব জলনিকাশী নালাসমূহ রহিয়াছে তাহার মূথে জলনির্গমনের জল সুইস নিমাণ, বর্তমানের জলনিকাশী নালাগুলির পলি উদ্ধার এবং গদাখালী খালের সহিত সংযোগকারী একটি নালা খণন,
  - (২) ময়না বেসিন জলনিকাশী পরিকল্পনা—এই পবিকল্পনায় ছইটি নৃত্ন সুইস গেট নির্মাণ একটি সুইসের পুনর্বীকরণ, সংযোগকারী নালাগুলির গণন অথবা সংস্থারসাধন এবং তিনটি ছোট ছোট জলনিকাশী বেসিনের বাউগুাবী বাধ নির্মাণ,
  - (৩) পাঁচথুপী এবং পটচন্দা নদীর সংস্কারসাধন।
- (থ) তমলুক মাপ্তার প্ল্যান বর্তমানে প্রস্তাতির প্রথাবে রহিষাছে, উহাব চূড়ান্থ রূপসাপেক্ষে কিছু কিছু কাজ করা হইয়াছে এবং আরও কিছু কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গাথালী এবং প্রায়রাট্রি থালের পলি উদ্ধার করা হইয়াছে। সোয়াদিবী, গঙাথালী, পায়রাট্রি এবং শঙ্করআডা থালের ম্থগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। পায়রাট্রি এবং শঙ্করআডা থালের ম্থগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। পায়রাট্রি এবং শঙ্করআডা থালের মুথে জলনির্গানের জন্ম ছইটি সুইস নির্মাণ করা হইয়াছে। ময়না বেসিন জলনিকাশী পরিকল্পনাটি বর্তমানে প্রস্তুত করা হইতেছে এবং বর্তমান বংসরের মধ্যেই উহা চূড়াক রূপ পাইবে বিলিয়া আশা করা যায়।

পাঁচপূ পাঁ ও পটচন্দা নদাঁর পরিকল্পনা ছইটি প্রস্তুত ইইষা গিয়াছে এবং উহা স্বকারের "গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জ্রুরী প্রকল্পের" অধীনে কপাস্থিত করিবার জন্ম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের নিকট পাঠানো ইইয়াছে।

(গ) সমস্ত পরিকল্পনাগুলিকে যথাসত্ত্বর চূড়ান্ত কপ দেওয়ার জন্ত সরকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছেন এবং উপরে (থ) প্রশ্নাংশের উত্তরে যেইরূপ বলা হইয়াছে অথাৎ মূল পরিকল্পনার চূড়ান্ত কপসাপেকে একটি একটি করিয়া কাজ করিয়া যাওয়া ইইতেছে।

# গড়বেতা থানা এলাকায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

- ৮। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৫৩) **শ্রীসরোজ রায়**ঃ থাছাও স্বর্বাই বিভাগের মন্ত্রিমহা**শয়** অন্তর্গ্রক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার গছরেতা থানা এলাকায় গ্রামাঞ্চলে চাউলের মলা ক্রমণ উপর্যুখী;
  - (প) অবগত থাকিলে এই মূলা বৃদ্ধি বন্ধ করাব এক সরকার কি বাবত। এইণ করিয়াছেন;
     এবং
  - (গ) সামা মূল্যে চাউল পাইবাব জন্ম গ্রামাঞ্চলে সরকারেব কোন ব্যবস্থা আছে কিনা এবং থাকিলে তাভা কি ?

#### The Minister for Food and Supplies:

- (ক) হু"া।
- (থ) গড়বেতা থানা এলাকা সহ মেদিনীপুর জেলায় সর্বত্রই সংশোধিত রেশন দোকান আছে। এই এলাকাসমেত রাজ্যের সর্বত্র ক ও থ শ্রেণীর রেশন কার্ডের অধিকারীরা অর্থাৎ যাহাদের

কৃষি জমি নাই বা অল্প আছে তাহারা ইচ্ছা করিলেই ঐ সব দোকান হইতে সরকার কর্তৃ ক নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল পাইতে পারেন। এ ছাড়া স্বাঞ্চেণীর কাড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তবয়ন্থদের মাথা পিছু ২০০০ গ্রাম হারে গম/গমজাত জব্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসরের বস্তায় ব্যাপক শস্তহানির জন্ত মালদহ, মূর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগনা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সমস্ত বন্তাবিধ্বন্ত ব্লকে স্বাঞ্জনীর রেশন কাড়ের অধিকারিগণকে সংশোধিত রেশন দোকান হইতে প্রাপ্তবয়ন্ত্রদের মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে ৬০০ গ্রাম হারে চাউল দিতে সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ছাড়াও উদ্ভূত জেলাগুলির চাউল কলের লেভি-মৃক্ত চাউল ব্যবসায়িক শত্তে বাটতি জেলাগুলিতে আনিয়া স্থায় মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

(গ) গ্রামাঞ্চলেও সংশোধিত রেশন দোকান হইতে সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল ও গম পাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রশ্নের (খ) অংশের উত্তরে বণিত স্তযোগগুলি গ্রামাঞ্চলের ক্রেতারাও লইতে পারেন। এজকু রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে দশ হাজার ছই শতেরও বেশা সংশোধিত রেশন দোকান চালু আছে।

#### ব্রিটামিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা

- ৯। (অহমোদিত প্রশ্ন নং ৫৫) **শ্রীশিশির কুমার ছোম**ঃ বন্ধ ও দূর্বল শিল্প বিভাগেব মির্মিষ্টাশ্য অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কার্থানা (টিটাগড) খোলাব ব্যাপাবে স্বকাব কি ব্যবস্থ। গ্রহণ করিয়াছেন; এবং
  - (খ) কতদিনের মধ্যে ঐ কার্থানাটি চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Labour (Closed and Sick Industries):

- (ক) ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডাঞ্চিজ (ডেভেলপমেন্ট আ্যাণ্ড রেণ্ডলেশন) অ্যাক্ট-এর ১৫ ধারা অন্থ্যায়ী এক তদন্ত করিয়া ঠিক করেন যে এই কোম্পানী পবিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করিবেন না। পশ্চিবঙ্গ সরকার এ বিষ্যটি পুনর্বিকেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পোরিশ করিয়াছেন।
- (থ) চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু কবে থোলা সম্ভব হইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয়। আইনত-কোন কার্থানা প্রিচালনার ভার নেওয়ার ক্ষ্মতা এক্মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের।

# क्लांखांशांनी थानाग्र गृह-निर्माण चण

- ১০। (অন্নমোদিত প্রশ্ন নং ৬৯) **শ্রীশিবদাস মুখার্জি**ঃ ত্রাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) নদীয়া জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ২নং রকের গত বন্ধায় বিধ্বন্ত এলাকার ব্যক্তিদিগের গৃহনির্মাণ বাবদ (হাউস বিল্ডিং) মোট কত টাকা সাহায্য বন্টন করা হইয়াছে:
  - (থ) ঐ সাহায্য কি হারে দেওয়া হইয়াছে ;
  - (গ) উক্ত এলাকায় মোট ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের সংখ্যা ও যাহাদের ঐ অফদান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা কত;

- (ঘ) ইহা কি সতা যে উক্ত ব্লকের অস্কর্গত বেলপুকুর অঞ্চলে গৃহ-নির্মাণ বাবদ কোন অঞ্চলান দেওয়া হয় নি: এবং
- (৬) সতা হইলে তাহার কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

#### The Minister for Relief:

- (ক) ১০,১৯৫ টাকা বর্ণ্টন করা হইয়াছে।
- (থ) পরিবার পিছু কম পক্ষে ২০ টাকা এবং উধ্বে ৮০ টাকা ক্ষমক্ষতির পরিমাণ অফুসারে দেওয়া হইয়াছে।
- (গ) ক্ষতিগ্রন্থ পরিবারের সংখ্যা ২,৬২৫। ইহার মধ্যে ২,১৮৪ পরিবারকে অঞ্চদান দেওয়া হইযাছে।
  - (ঘ) হা।
- (৩) জেলাশাসক জেলাভিত্তিক গৃহ-নির্মাণ অম্পুদান চান; অঞ্চলভিত্তিক নহে। রাজ্যসরকার জেলাশাসককে কোনও অঞ্চলের জন্ম এই অম্পুদান দেন না। সমগ্র জেলার জন্মই দেওয়া হয়। জেলাশাসকদের রিপোটের ভিত্তিতে সমগ্র রাজ্যে বক্সাবিধ্বক্ত প্রকৃত ছঃস্থ পরিবারদের গৃহ-নির্মাণ অম্পুদান দিবার জন্ম ভারত সরকারের নিকট মোট ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা চাওয়া ইইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে মাত্র ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী দেন। তাই জেলাশাসকদের সম্পূর্ণ প্রযোজন মেটান সম্ভব হয নাই এবং নদীয়ার জেলাশাসকও বেলপুক্রের মত কিছু অঞ্চলের প্রযোজন মিটাইতে পারেন নাই। বর্তমান আথিক বংসরে এই বাবদ আরও অম্পুদান মঞ্বীর জন্ম ভাবত সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে।

# মেদিনীপুর জেলায় তপশীলী শিশুদের খাত বিতরণ

- ১১। (সম্প্রমোদিত প্রশ্ন নং ১০৮) **শ্রীরবীব্রদ্রনাথ বেরাঃ** তাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় সমুগ্রহপুবক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলায় স্পেশাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম-এ আদিবাসী শিশুদের ভায় তপশীলী শিশুদের জন্তও থাজ বিতরণ কেন্দ্র মঞ্জুর করাব কোন পরিকল্পন। স্বকাবের আছে কি: এবং
  - (থ) থাকিলে কয়টি কেন্দ্র ও কোথায় কোথায় খোলার পরিকল্পন। আছে ?

#### The Minister for Relief and Social Welfare:

(ক) ও (থ) কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশ অন্ত্রায়ী আদিবাসী অধ্যাধিত এলাকায় শিশুপুষ্ট প্রকল্পের কেন্দ্র মুখ্যতঃ আদিবাসী শিশুদের জন্ম থোলা ছইবে। তবে স্থানীয় তপশীলী বা অপর সম্প্রদায়ের যোগ্য বিবেচিত শিশুদের অন্তর্জুক্তিতে কোন আপত্তিনাই। কেবলমাত্র তপশীলী শিশুদের জন্ম পৃথক কেন্দ্র খুলিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

# নিভ্য প্রয়োজনীয় জব্যের মূল্য বৃদ্ধি

- ১২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১১১) **ত্রীরবীন্দ্রনাথ বেরা**ঃ থাল ও সরবরাত বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক. সরকার কি অবগত আছেন যে চাল ও অক্সান্থ নিত্য প্রান্ধেনীয় দ্বোর মূল্য ব্রুদ্ধ পাইতেছে; এবং

(থ) অবগত থাকিলে সরকার এ বিষয়ে আশু প্রতিকারের কি বাবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্দা করছেন ?

#### The Minister for Food and Supplies:

- (ক) হাঁা, চাল এবং গত বছরের তুলনায় ২৯ প্রকার নিতাপ্রযোজনীয় দ্রব্যের ম্লারুদ্ধি পাইয়াছে। যে সব দ্রব্যের ম্লারুদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহাদের একটি তালিক। লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।
- (খ) (১) চালের মলা বৃদ্ধি প্রতিকারের জন্ম রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে দশ হাজার চুই শতকেরও বেশী এবং শহরাঞ্চলে আডাই হাজারেরও বেশী সংশোধিত রেশন দোকান মাব্ফত ক ও থ শ্রেণীর বেশন কার্ডের অধিকারিগণকে ( অর্থাৎ গাদের কৃষি জাম নাই বা অল্ল আছে তাহাদিগকে) সরকার-নির্দিষ্ট মল্যে চাল সরবরাহ করিবার বাবস্থা আছে। দাজিলিং জেলার পার্বতা মহকুমাগুলিতে এবং বৃহত্তর কলিকাতা রেশনিং এলাকার সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলে স্বস্থোগার সংশোধিত বেশন কার্ডের অধিকারিগণকে প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তব্যস্থ পিছ ৭৫০ গ্রাম হারে চাল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সর্বশ্রেণীর কার্ডে প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তবয়সদের মাথা পিছ ২,০০০ গ্রাম **হারে গম। গমজাত দ্বা সরবরাহ করার ব্যবস্থা** আছে। গত বংসরের বন্ধায় ব্যাপক শস্তানির জন্ম মালদহ, মশিদাবাদ,নদীয়া, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলাব সমত বহু বিধ্বস্ত ব্রুকে সর্বন্দ্রোণীর রেশন কার্ডের অধিকারিগণকে সংশোধিত বেশন দোকান হইতে প্রাপ্তবয়ন্ত্রদের মাথা পিছ প্রতি স্থাতে ৬০০ গ্রাম হারে চাল দিবার সিদ্ধান্ত সরকাব লইয়াছেন। এইবারই সর্বপ্রথম নতন সরকার কর্তৃকি বক্সাবিধ্বস্ত সকল ছোলার সকল শ্রেণীর কার্ড-হোল্ডার ক, ২, গ, ঘ ও ঙ্ক-কে ৬০০ গ্রাম হারে চাল দেবার বাবস্থা হইয়াছে। ইহাতে খোলা বাজারে চাপ কমিবে এবং মল্য বৃদ্ধি হ্রাস পাইবে আশা করা যায়। মার্চ মাসে ১৯,০০০ মেট্রিক টন চালের পরিমাণ বাডাইয়া এপ্রিল মাসে ২৪,০০০ মেট্রিক টন করা হইয়াছে। এ ছাড়াও উদ্ভ জেলাগুলির চালকলের লেভিমক্ত চাল ব্যবসায়িকস্থতে ঘাটতি জেলাগুলিতে আনিয়া হায্য মূল্যে বিক্রয় কৰা হয় এবং তাহা অতিরিক্ত দেবার বাবহা করা হইয়াছে। বুহতুর কলিকাতাও রাজ্যের অকাক বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকাগুলিতে প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তবয়ম্ব পিছ ১০০০ গ্রাম চাল ও ২৫০০ গ্রাম গম, গমজাত দ্রবা ২,৬৬২টি দোকান মারফৎ প্রায় ৮৫লক্ষ লোককে স্ববরাহ কবিবাব বাবস্থা আছে।
- (২) দেশের মুদাক্ষাতি, গত বংসরে এই রাজ্যে বিধ্বংসী বসা ইত্যাদি অনেকগুলি
  নিত্য প্রয়েজনীয় স্ববোর মূলাবৃদ্ধির মূল কারণ। তা ছাড়া নিতা প্রয়েজনীয় জব্যের জল
  পশ্চিমবন্ধকে অন্যান্য রাজ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। এইসব জব্যের মধ্যে চিনির
  নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ্য। কেন্দ্রীয় সরকার গত মে মাসে চিনি বিনিযন্ত্রণ করার কিছুদিন পর হইতে
  মন্ত্রান্ত রাজ্যের চিনিকল মালিকগণ খোলা বাজারে ক্রুমাগত চিনির মূল্যবৃদ্ধি করিতে থাকেন।
  তা ছাড়া কেন্দ্রীয় আবগারী গুৰুও একাধিকবার বাড়ান হইয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধি প্রতিকারের
  জন্ম বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় জান্ময়ারী মাসের দিতীয় সপ্তাহ হইতে সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতি
  সপ্তাহে মাথা পিছু ১৫০ গ্রাম হারে চিনি সরবরাহ করা হইতেছে। মকঃখল ও গ্রামাঞ্চলে
  বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা অপেক্ষা কিছু কম হারে হইলেও সকলকে চিনি সরবরাহে ব্যবহা আছে।
  চিনি সরবরাহের হার বৃদ্ধির জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবন্ধের নির্দিষ্ট মূল্যের চিনির মাসিক
  বরাদ্ধ বৃদ্ধি করবার জন্ম অন্তরোধ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু নৃত্র গ্রালটমেন্ট পাওয়ার কলে

আগামী ১০ই এপ্রিল হইতে কলিকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় চিনির মাথা পিছু সাপ্তাহিক বরাদ্ধ ১৫০ গ্রাম হইতে ২০০ গ্রাম বৃদ্ধি করা হইতেছে। গ্রামাঞ্চলের জন্ম জেলা-আধিকারিকদেরও কিছু অতিরিক্ত চিনির এালটমেন্ট দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের যথাসাধা মাথা পিছু বরাদ্দ বিধিত করিবার জন্ম নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে লগম মূলো ডাল পাওয়া যায়, সেইজন্ম থালা নিগমকে পর্যাপ্ত পবিমাণে ডালেব আমদানী ব্যবসা করিতে সরকার অম্পরোধ করিয়াছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দুব্য চলাচলের জন্ম মালগাড়ীর অভাবও মূল্যবৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ। এই অভাব শাভ্র মোচনের জনা কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ কর্তৃপক্ষণণকে অন্তরোধ করা হইয়াছে। ইহার ফলে কয়লা ইত্যাদির মূল্য কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। আবগারী শুল্ব বৃদ্ধির জন্ম করোধিন তেলের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত বৎসবের ঝড়ও বলায় শাক-শিক্তির প্রচর ফতি হওয়াতে ঐ সব শ্রবার মলা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

#### গলসা থানায় গোহগ্রাম অঞ্চলে জল সরবরাহ

১৩। (অন্তম্যেদিত প্রশ্ন নং ১৩৩) **এ আখিনী রায়** সেচ ও জলবিছ্যৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদ্য অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) ব্যম্ম জেলার ডি ভি. সি-র ডি সি- শাখা ক্যানেলের ৩-এ, ৩-এ-১ বিতরণী শাখা ( গ্ল্মী থানায় গোহগ্রাম অঞ্জে, জল সরবরাতের উপযোগা হইয়াছে কি. এবং
- (খ) হইয়া পাকিলে উক্ত শাখাদ্বয় ২ইতে জল সরবরাহ কথন হইতে স্কুক হইবে ?

#### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) ডি. ভি. সি. ক্যানেলের বিতরণী শাখা এল ৩-এ এবং এল ৩-এ-১ ডিজাইন মত সমস্ত কাজ প্রায় সম্পূর্ণ ইইয়াছে। কেবলমাত্র এল ৩-এ এর ৮৯ চেনের একুইডাক্টের নিচে পিচিংটুকু বাকী থাকায় উক্ত শাখাছয় জল সরবরাহের সম্পূর্ণ উপযোগা হয় নাই।
- (খ) এল ৩-এ এর ৮৯ চেনের একুইডাক্টের নিচে পিচিংট্কু সম্পূর্ণ হইলে আগামী থরিপ মর্ভমে জল স্বব্বাহ করা সম্ভব হইবে।

#### CALLING ATTENTION

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department will make a statement on the subject of hunger-strike by the two thousand workers of the Dhemo Main Colliery in Asansol Sub-Division. Attention called by Shri Aswini Roy on the 4th April, 1972.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Sir, unfortunately the Labour Minister has not arrived yet. I regret the delay in his making the statement. I would request you kindly to give some more time.

Mr. Speaker: The House would have been much glad if timely intimation was given to me. I have received no communication from the Minister concerned yet. However, I have been assured by the Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs that the Labour Minister will make the statement some time later.

**এ নিরঞ্জন ডিছেদার**ঃ মাজকেই দেবেন কি?

Mr. Speaker? On the 4th April, 1972, attention was called by Dr. Shanti

Kumar Das Gupta. এটা ছাড়া আজকে আরও একটা statement দেবার কথা আছে। মিনিষ্টার একটু পরে আসবেন এবং হুটোই আজকে পাঠ করা হবে।

[ 1-50-2-00 p.m.]

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Home (Police) Department will please make a statement on the subject of gherao of Commissioner and Chairman of Khardah Municipality on the 4th April, 1972.

(Attention called by Shrimati Ila Mitra on the 4th April, 1972)

Shri Subrata Mukhopadhyay: Mr. Speaker, Sir, in response to the notice served by Sm. Ila Mitra, Hon'ble member of the House, calling my attention to a matter of urgent public importance, viz. Gherao of Commissioner and Chairman of Khardah Municipality on the 4th April, 1972, I would like to make the following statement.

The teachers of the Primary Schools of Khardah Muninicipality went on strike about a month ago as some of their demands were not fulfilled by the municipal authorities. Their main demand was that the facilities given to the teachers of Calcutta Corporation should also be given to them. The municipal authorities were of the view that as the rules and regulations governing Calcutta Corporation were different, they were not in a position to extend the same facilities to their Primary School Teachers.

On the 4th April, 1972 at about 8-30 p.m. some teachers of the Municipal Schools went to the house of the Chairman, Khardah Municipality at Kulinpara, P.S. Khardah and placed their demands before him. A discussion took place with the Chairman of the Municipality who stated that he was not in a position to say anything before the issue was discussion in a meeting of the Commissioners. There was a prolonged discussion over this and the teachers and other accompanying persons demonstrated in front of the Chairman's house and demanded his resignation.

Information was received at the Police Station at 1-10 a.m. on the 5th April, 1972. Police went to the spot at about 2 a.m. On arrival at the spot, police found the Chairman having a discussion with some local leaders and others were waiting in front of his house. The Chairman was asked by the Police Officer present if he had any complaints to make whereupon he stated that he had no complaints. The demonstrators were peaceful.

The Chairman gave a written assurance that he was calling a meeting of the Commissioners within 24 hours for discussing the issue. On this assurance being given, the demonstrators left the place peacefully at about 2-30 a.m. There was no breach of the peace.

Mr. Speaker: I have received 8 Notices of Calling Attention on the following subjects, namely:

- (1) Necessity of nationalisation of the Coal Mines at Ranigunj field for obviating illegal activities by the workers of these mines—from Shri Ananda Gopal Mukherjee.
- (2) Acute scarcity of drinking water in Howrah town—from Shri Mrigendra Mukherjee.

- (3) Pressure of Chhatra Parisad to enlist members from amongst students of St. Xavier's College and St. Tomas School—from Shri George Albert Wilson-de Roze,
- (4) Assault by the police on the peaceful deputation of workers of A.V.B. and arrest of some of them—from Shri Ananda Gopal Mukherjee,
- (5) Great discontent of the inhabitants due to service of notice for eviction in the New-Barrakpore Municipal area under P.S. Khardah, 24-Parganas - from Shri Sisir Ghosh,
- (6) Non-recognition of adequate number of primary schools in Bankura District—from Shri Phanibhushan Singha Babu,
- (7) Strike notice three Central Trade Unions for non-fulfilment of the demand of minimum wage in the Jute Industry—from Shri Aswini Roy.
- (8) Acute scarcity of cement in Berhampore town from Shri Sankar Das Paul.

Mr. Speaker: I have selected the notice of Shri Aswini Roy on the subject of Strike Notice by three Central Trade Unions for non-fulfilment of the demand of minimum wage in the Jute Industry.

The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject today, if possible or give a date for the same.

Shri Gyan Singh Sohanpal: 12th.

#### GOVERNOR'S REPLY TO THE ADDRESS

Mr. Speaker: Honourable members, in accordance with rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House I am to report that the following reply to the Address of Thanks has been received from the Governor.

"RAJ BHAVAN CALCUTTA April 6, 1972.

Dear Mr. Speaker,

I shall be obliged if you kindly convey to the Members of the Legislative Assembly that I have received with great satisfaction your message of thanks for the speech with which I opened the present session of the West Bengal Legislative Assembly.

Yours sincerely, Sd/- A.L. DIAS, Governor of West Bengal."

#### MENTION CASES

শীর্মজিত কুমার বস্তুঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিষয়টা আপনার মাধাথে এথানে metion করতে চাই, সেটা অত্যন্ত শুক্তবপূর্ণ ব্যাপার। সম্প্রতি বাারাকপুরে আমাদের এই যে স্থাশন্তাল ভলান্টিয়াস কোস আছে, তাদের ১৪ জনের উপর dismissal notice দেওয়া হয় হয়েছে। এদের কোন জটির জন্ম বা কোন অপরাধের জন্ম এই dismissal notice দেওয়া হয় নাই। এদের স্থান্ধের দেও আইন কান্তন আছে, তার মধ্যে এত জনবিরোণী জটিলতা রয়েছে যে, যারা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশের জনসাধারণকে সেবা করলো এবং অত্যত ঝুঁকি নিয়ে সবকারের কাজকর্ম চালিয়ে গেছে বিশেষ বিশেষ সময়ে, তাদের আজকে সরিয়ে দেওয়া হছে এই বলে যে, একটা নিয়ম আছে ৫ বছর কাজ করবার পর ন্যাশন্তাল ভলান্টিয়ার ফোর্সেবি লোকেরা কোন সার্টিফিকেট ইত্যাদি পাবে না। এদের আর Volunteer হিসেবে treat করা হবে না। বোধ হয় এই অই মতায় National Volunteer Force সন্থানে যে Circular আছে, সেই সাংকুলারে বলা আছে যে যারা দীষ্ট্রকাল কাজ করছে—কত দিনবা বছব তা কিছু বলে দেওয়া হ্য নাই তাদের পুলিশে বা অন্যান্ত জায়গায় absorb করা হবে। পুলিশে তাদের absorb করার নাম করে weight, height ইত্যাদি মাপজাথ করা হছে। আমি নিজে দেখেছি এই মাপে, বুকের ছাতি ইত্যাদি সব ঠিক থাকা সথেও তাদের disqualify করা হছে।

এতৎসম্পর্কে আমি বলতে চাই যারা বিশেষ সময়ে বিশেষ ঝুঁকি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাত করেছে, আমাদের দেশে ভাল সাভিস দিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এইরকম ব্যবহার কোনজ্ঞাই অনুমান্দ্র করা যায় না। আমাদের দেশে বছ রকম কাজ আছে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এদেব সম্বন্ধে একট্ ভেবে দেখুন্। হলদিয়া প্রকল্পের কাজ রয়েছে এরকম আরও বছ প্রকল্পে রয়েছে তাদের এইরকম কোন প্রকল্পে এই dismissal notice withdraw করে নিতে অন্তরোধ জানাজিছে। তাদের হলদিয়া প্রকল্পে এই dismissal notice withdraw করে নিতে অন্তরোধ জানাজিছে। তাদের হলদিয়া প্রকল্পে absorb করা হোক, তারা কাজ পাক। যারা দীর্ঘকাল ধরে ভাল কাজ করেছে, ভবিয়তে আরো ভাল কাজ তারা করবে। এই সম্বন্ধে mention করে বিষয়টি আমি সংশ্লিষ্ট মন্ধ্রিমহাশ্যের কাছে রাগ্ছি।

শীক্ষাধিন রায় । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিশেষ উদ্বেগজনক তথ্য বেরুছে। তার মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে Expert, তাবা এই ব্যারেজের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্বেশ সম্বন্ধ দি-মত পোষণ করেন। কারণ এই ফরাক্কা ব্যারেজে যে ফিডার হচ্ছে, সেই ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে যাদ ৪০ হাজার কিউসেক জল প্রতিদিন গপায় না আসে, তাহলে গপার মধ্যে বিশেষ করে কলকাতা পোট এলাকায় জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আবার ঠিকমত দার্ঘদিন ধরে এই ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে না পারা যায়, তাহলে যে লবণাক্ত তরপ সমুদ্র থেকে আসছে তাতে কলকাতার সমস্ত জল লবাণক্ত করে দেবে এবং কলকাতার পানীয় জলের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। এই ৪০ হাজার কিউসেক জল এখন না পাবারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারণ উত্তরপ্রদেশ সরকারের উপরের দিকে যেসমস্ত Project বা পরিকল্পনা রয়েছে যেমন Irrigation পরিকল্পনা নাই। কাজেই আপনার মাধ্যমে সেচ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বিষয়টা অত্যন্ত ওঞ্জ্বপূর্ণ। স্কতরাং এই ব্যাপারে পর্যালোচনা করা দরকার। আমি আপনাকে অফ্লেরাধ করব যে আপনি এই বিষয়টা আলোচনার জক্ত অফ্মতি দেবেন।

[2-00-2-10 p.m.]

শীকাশীনাথ মিশ্রেঃ মাননায় অধাক্ষ মহাশয় আপনার মাধানে আমি এই হাউসে একটি ওপত্পূর্ণ বিষয় আলোচনা করছি যে, বর্ধমান জেলার ইন্দাস থানায় পানীয় জলের জনা যে কয়েকটি নলকুপ আছে তাব মধ্যে ৭৮টি নলকুপ অকেজা হয়ে আছে। ইন্দাস থানায় ৮টি অঞ্চল আছে, এই ৮টি অঞ্চলে মধ্যে রোল অঞ্চলে প্রায় ১৪টি, ইন্দাস অঞ্চলে ১৬টি, আমক্রল অঞ্চলে ১০টি, কড়িণ্ডও। অঞ্চলে ৪টি, মদলপুর অঞ্চলে ৪টি, ছামপুর অঞ্চলে ১১টি, আকুই অঞ্চলে ৮টি, দিখলগ্রাম অঞ্চলে ১১টি, এইভাবে ৭৮টি নলকুপ খারাপ হয়ে থাকায় সেখানকার প্রতিটি মানুবের আজ পানীয় জলের খুব অয়্ববিধা দেখা দিয়েছে, এবং যার ফলে সেখানে মহামারির আশক্ষা দেখা দিয়েছে। মাননায় অধ্যক্ষ মহাশ্যু, আগনার সামনে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করলাম, এইটার অবিলম্বে যাতে প্রতিকার কবা হয়্য তার জনা আমি আপনার মাধ্যাম প্রসার বার্থছি।

শীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমাদের বেহালা মিউনিসিপানিটির এলাকায় বিভিন্ন রেশনসপে যে ধরনের চাল দিছে, সে ধরনের চাল মানুষ্ধের থাওয়ার অযোগ্য। কিছু চালের নমুনা আমি এনেছিলাম, সেগুলি থাগুমন্ত্রী মহাশয়কে দিয়ে দিয়েছি। আমি শুধু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে ছাগল, গরুর অঞ্জাত চাল থেয়ে আর কতুকাল মানুষ্ধ সরকারকে সাধুবাদ দেবে, এই বলে আমি বেহালা মিউনিসিপাল এলাকায় এই অথাত চালের বদলে ভাল চালের বদ্দোব্য করার অন্তরোধ গানাছিছ।

শ্রীনরঞ্জন ডিহিদার ঃ মাননীয় অধাক মহাশ্য, গত জ্ঞাবার দিন মেসাস ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাবে রোটরিস প্রাইভেট লিমিটেড, চেষ্টংস বোড, কলিকাতার শ্রমিকরা এই বিধানসভা ভবনেব গেটে এসেছিলেন, কারণ ১৭ই মার্চ কারথানার মালিক তাদের ৭ দিনের নোটিশ না দিয়ে কারথানা বন্ধ করে দিয়েছে। যথন নিবাচন শেষ হোল নতুন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন হতে যাছে এবং পশ্চিমবাংলার মান্ত্রয় যথন একটা উৎসবে মেতে রয়েছে ঠিক তথন তাদের হাতে একটা করে সনদ ধরিয়ে দেওয়া হল। আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অন্তরাধ করতে চাই যে এক দিকে তিনি যথন বন্ধ কারথানা গুলতে যাছেন, তথন অন্তর্গিক চালু কারথানা বন্ধ হতে যাছেহ, এবং এই যে একটা অভিনেক্ত হল, এইটা যারা বার বার অমান্ত করতে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনন। এবং এই অভিনেক্ত কার্যেন কর্মনার বন্ধব্য।

শ্রীলরেশচন্দ্র চাকিঃ মাননায় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভায একটি জিনিষ উল্লেখ করছি। সেটা হোল আজকে খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে হাওড়ায় একটি মধানাকলে কয়েকদিন পূবে কিছু শ্রমিককে বে-আইনীভাবে ছাটাই কবা জয়েছে। সেই ছাটাই সম্বন্ধে দেখানকার এলাকার মাননীয় সদ্প্র ডাঃ শাল্বি দাসগুপ্ত একটি কলিং এাটেনসন নোটিশ পেশ করেছিলেন। আমি সেই ব্যাপারে মাননীয় সংশ্লিপ্ত মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সেখানে বহু আবেদন নিবেদন করেও তারা কমাদের বে-আইনীভাবে ছাটাই করেছে। তাদের প্রতি মোটেই সহাদয় ব্যবহার করা হয়নি। তাদের কর্মে পুননিয়োগ করা হয়নি। এবং তা না করার জন্ধ সেখানকার ক্মাদের অনশনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই যে বে-আইনী ছাঁটাই করা ভোল তার্জন্ম আমাদের সভার সদস্য এবং ভূতপুর্ব শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শান্তি দাসগুপ্ত কেই ক্রেখানার সামনে অনশন স্কুক করেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে এই ব্যাপারে

সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তিনি এই ব্যাপারে যথায়থ দৃষ্টি দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে পশ্চিমবাংলায় এইভাবে বে-আইনী ছাটাই বন্ধ হয় এবং আমাদের মাননীয় সদস্য ডাঃ শাস্তি দাসগুপ্ত এর প্রতিকার পেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন।

শ্রীআবৈত্বল বারি বিশ্বাসঃ স্থার, মাননার সদস্য এই যে বক্তব্য রাখলেন এ ব্যাপারে কি বক্তব্য তা রাখা হোক। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ থবর, স্থার, আপনি জানেন যে সেই ফ্লাওয়ার মিলে বহু শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে শ্রমিক নেতাকে পুলিশ নির্মনভাবে অত্যাচার করেছে, এবং আমাদের সদস্য সেখানে অনশন করে বসে আছেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রিমহাশয়ের কি বক্তব্য বলুন।

Mr. Speaker: As today is fixed for making a statment on this subject, the Hon'ble Minister, who is here, will do so, I will call him later on.

শীশক্ষর দাস পাল: নিঃ পাকার, স্থার, গত ৭ তারিথে যথন আমি এথানে আসি সেই সময়কার বহরমপুরের একটা ঘটনা বলছি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিমবাংলার ঘটনাও এটাকে বলা যেতে পারে। গত বুহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাস ধর্মঘট হয়। তার মূল কারণ হোল ও ছাত্রেরা বিনা প্রসায় বাসে যাতায়াত আরম্ভ করে। এটা পরিচালনা করে সি. পি. এম প্রভাবিত ডি. এস. ও। তারা বাসের কনডাক্টরদের মারধাের করে। তার ফলে বাস ইউনিয়ন এর কমারা এবং কনটোল্ড অথরিটি ট্রাইক করে দেয়। আমাদের বহরমপুর এলাকার ছুযের তিন অংশ লোককে মাটরের উপর নির্ভর করতে হয় যাতায়াতের জন্তা। এবং এই জিনিষের ফলে সাধারণ যাত্রীদের খুবই অস্থবিধা হছে তা আপনারা বুঝতে পারছেন। তাই আমি পরিষ্কার বক্তব্য রাথছি যে আমি সংশ্লিপ্ত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে, এই যে বাস বন্ধ হয়ে যাছেছ তাতে সাধারণ যাত্রীদের যে অস্থবিধা হছেছ তা যাতে না হয় তারজন্ত পুলিশ যাবহে। করা ছোক সেথানে সাদাপোয়াক পুলিশ মাতায়েন করুন যাতে ছন্ধতকারী যারা এ সমস্ত বাসকে এটাক করছে তাদের এয়ারেপ্ত করতে পারে এবং কনডাক্টররাও তাদের কাজ করতে পারে। এই বারহা নেবার জন্ম আমি সংশ্লিপ্ত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন রাথাছি।

শ্রীআব হল বারি বিখাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সারা পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ব জায়গা বলা বিধ্বস্ত হয়েছে আপনি জানেন স্থার, এই বিধানসভা আরম্ভ হবার পর থেকে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নরকমভাবে এই গ্রামীন সমস্থার কথা ভূলে ধরেছেন। এথানে বঞার্ডদের সাহায় করার কথা বলা আর শোনা ছাড়া আর কিছুই হছে না। আজকে আমি বাড়ী থেকে আসছি। আমি দেখছি সেথানে কোন জায়গায় কোনরকম সাহায়া ঠিকমত দেওয়া, হয়নি। সেধানে কোন ষ্টেট রিলিফের ব্যবস্থা নাই, জি. আর. নাই। কোন গরুর বিচালী নাই। সেধানে আমন ধানের বিচালীর দাম হছে ১০ টাকা। একটা অস্কুত্ব পরিবেশে গোটা পশ্চিমবাংলায় হাহাকার উঠেছে।

[2-10-2-20p.m.]

আজকে এই অবাবস্থা দ্র করার জন্ম আপনার মাধ্যমে অন্থরোধ করছি। এই মন্ত্রিসভার সদক্ষদের কথা শুনেছেন, মেনশান শুনেছেন, কলিং এ্যাটেনশান দেওয়া হয়েছে, বক্তা হয়েছে, তারা নিজেদের এলাকার কথা জেনেছেন কিছু আজকে মুর্শিদাবাদের কথা এবং অন্থান্ম এই রকম যে সমস্ত জায়গায় অব্যবস্থা রয়েছে, আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অন্থরোধ করছি যেন সেটা তদস্ত করেন। আজকে সমস্ত জায়গায় ক্ববদদের, শ্রেমিকদের কাজ নেই, সব বসে আছে। কাজেই এপ্রানে আমাদের বক্তা দিয়ে কি হবে। আপনারও একটা এলাকা আছে, আপনিও

দেখেছেন যে দেখানে ক্ষকদেৱ, শ্রমিকদেঃ কাজ নেই। একটা রেশনের মাল কিনবে কিন্তু ভাদের হাতে প্রসানেই। রেশন সপ্তাতে একখার না তুললে বাজেয়াপ হয়ে যাবে, দেই রেশন কেনবার মত প্যসানেই। কোন ঋণ নেই, জি আর নেই, কোন টেট ারলিফের কাজ নেই। আজকে জমিতে দুই পড়ে বাগ্ডি এলাকায় ধান, পাট-এর চাষ হবে, তাই এই অব্যবস্থা দূর করার জন্তু মন্ত্রীম গুলী এবং সংশ্লিই মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করছি যাতে অচিবে এসবের প্রতি নজর দেন। গ্রামের মান্ত্র্য শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছে। এই শোচনীয় অবস্থার হাত থেকে তাদের রক্ষা কবতে হবে, এবং এই দায়ীত্ব আপ্রনাদেবই। আপ্রনারা যদি তা না করেন তবে কেউ আপ্রনাদের ছাত্রে না।

**জীবরী ন্দ ছোম ু মাননী**য় অধাক্ষ মহাশ্য, আজকে আমর। দেখছি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের ল্যান্মরী। তানি ভারতের জনগণের কাছে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন, ভারতের জনগণের কাছে বক্ষরা বেখেছেন তার সঞ্চেদ্ধে আমর্! নির্বাচনের আগে ক্ষেত্-থামারে কলে-কার্থানায়, হাটেমাঠে এছ বকুরা বেপেছি যে গরিবী হটাও, বেকারত্ব দর করবো। আজকে আমরা দেখছি কলকাতার ফুটপাতে হক মাদের, হকাস কণীরেব হাজার হাজার মাজুষ, আজকে তাদের কোন বিকল্প ব্রেজানাকরে হাদের উচ্চেদ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মনে করি তাদের বিকল্প বাবস্তা এখনই ১৬য়। দরকার। আজিকে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মাজ্য বেকার অবস্তায় না থেয়ে দিন কটোছে। কলকাতায় কটপাথের গরাব মান্ত্য, যাদের সম্বন্ধে প্রদেষ নেতা শ্রীথেমন্ত বস্তু ভাগ বিধানচূদ বৃদ্যের আনলে ফুটপাথের হকাসাদের তুলবার বাবতা হয়েছিলো তথন তিনি ডাঃ ব'যের সদে অংলোচনা করে এস্থানেডের হকাস্ট্রিলকে বাচিয়ে ছিলেন। বাংলাদেশের দিকে। দিকে আজক না থেতে পেয়ে যে অবস্থার স্পষ্টি হয়েছে তার সঞ্চে দেই কটপথের হকাস রাও ন। গ্যে দিন বাট ছেন্ত। কাজেই আজকে তাদের যাতে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা ২য় সরকার নিশ্চয়ত সে দিকে দৃষ্টি দেবেন। আজকে বাংলাদেশে দিনের পর দিন জিনিয়ের দাম বেড়ে চলেছে। আমি জানি জনসাধারণের ঐ ফুটপথ দিয়ে চলতে গেলে, ঐ রাখা দিয়ে চলতে গেলে গনেক অস্ত্রবিধঃ হয়। তবন্ত আজকে সরকার বেকারত দূব করতে পারছে না, সরকার চাকুৰি দিতে পারছে না, আৰু এইসৰ গুৱাৰ মাতৃষ, যাবা ফুটপাথে বসে ক্লিৱোগ্লাৱের বাৰস্থা কবতো তাদের সেই হকাস্কিলীর আজকে তেন্ধে দেওয়া হয়েছে পুলিশেব দারা। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্রের কাছে আবেদন জানাই এই যে হাজার হাজার ফুটপাথের হকার্স দের উচ্ছেদ করা হল তাদের বিকল্প বাবস্থা করে নিশ্চয়ই তাদের একটা স্থব্যবস্থা করবেন।

#### Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Labour Department will please make a statement on the hunger strike by two thousand workers of the Dhemo Main Colliery in Asansol sub-division—Attention called by Shri Aswini Roy on the 4th April, 1972.

**Dr. Gapal Das Nag:** Mr. Speaker, Sir, in reply to Calling Attention Notice of Shri Aswini Roy on the subject of Dhemo Main Colliery in Asansol, 1 would make the following statement:

Dhemo Main Colliery was closed down with effect from 22nd October, 1968 due to labour trouble. At that time the union vs. Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.) was functioning. Since the closure the union and the management

4

had several rounds of discussions and negotiations for re-starting the colliery without any fruitful result. An understanding was reached between the management and the workers who did not leave their dhowras from the time of the closure of the colliery till date to re-open the colliery. The management, viz. M/s. Dhemo Main Colli ery Industries Ltd. restarted the colliery after this understanding. During the period immediately preceding the closure in 1968 the management was working in 2 pits for Dishergarh and Dhemo Main Scam and one incline for Burradhemo Seam. Average employment of workers was 2,000 in the pits including the incline and the average raising was 33,000 tonnes per month. It has been found that the management started preliminary operation by starting incline with effect from 22nd August, 1971 and thereafter there was fire in the incline. The same was started from 3rd January, 1972. The raising of the colliery during the months of January, February and March was approximately 2.500 toures per month. The employment on the 4th April, 1972 has been found to be approximately 385 which include 200 pickiners and, the rest were the Hazree labourers and staff. As per the report of the Regional Labour Commissioner (Central) the management has planned to start the incline in full swing and want to increase the raising up to 15,000 tonnes per month and employ about 550 workers in all. If the incline starts its working in full swing the management gave an indication to start the pits and absorb as many as can be taken, but for want of heense and explosive the management expressed their inability to increase the raising just now. To give relief to the old workers who are at present residing at dhawtas, the employers are providing Not being satisfied them in rotation so that all of them can carn something. with these arrangements the workers have resorted to hunger-strike under the leadership of Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.) on the 4 points--(1) Government should take over the colliery. (2) all the workers should be provided with full employment, (3) immediate payment of all legal dues to the workers and (4) demand for necessary steps against the management for stoppage of the colliery work. Relay hunger-strike started from 3rd April, 1972 and is still continuing. It has been reported that 8, 9 and 7 people in group resorted to relay hunger-strike on the 3rd April, 1972. Begional Labaur Commissioner (Central) reported that the demand Nos. 1, 2 and 4 are not within the purview of his department. Regarding demand No. 3 action has already been taken by the Regional Labour Commissioner (Central) to recover all the dues.

Mr. Speaker: The Hon'ble Labour Minister will please make a statement on the subject of the incident in Bengal Flour Mill at Shibpur, Howrah, on the 4th of April, 1972—attention called by Dr. Santi Kumar Das Gupta on the 5th April, 1972.

[ 2-20-2-30 p.m. ]

Dr. Gopal Das Nag: Mr. Speaker, Sir, in reply to the Calling Attention Motion of Dr. Santi Kumar Das Gupta, M.L.A. I inform the House that the Management of the Bengal Flour Mills, Shippur decided to close two of their factory gates and to re-arrange the duties of their security staff numbering 12 accordingly. To this, the members of the security staff were not agreeable on the ground that some of them might subsequently be declared redundant and retrenched. When the Management insisted on adhering to their decision, the Durwans raised dispute and opposed this action of the Management. There were demonstrations inside the Mills and the work was practically stopped with effect from 6th March, 1972. The Management lodged complaint against the Durwans with the Shibpur Police Station vide G.D.E. No. 375 dated 6th March, 1972.

On the 13th March, 1972 when the Senior Executive Chairman and other personnel of the Company went to the Mill gate, they were abused and assaulted by 12 Durwans and some of the Contractor's men employed in the Mill. Shibpur Police Station started a case No. 12(3) 72 on the complaint of the Management but none was arrested. After this the Management issued notice of dismissal on 12 Durwans and debarred 5 of the Contractor's men from entering inside the Mill

The Mill remained closed upto 28th March, 1972. During this intervening period the Management approached Dr. Santi Kumar Das Gupta, M.L.A. of the Constituency and Ex-Minister of Progressive Democratic Coalition Government for his intervention. Dr. Santi Kumar Das Gupta intervened and through his effort a settlement was made and the Management agreed to allow 7 of the Durwans to work and 3 of the Contractor's men to enter into the Mill compound. It was also agreed that the remaining Durwans and the Contractor's men would remain under suspension till Dr. Das Gupta could hold further enquiry and give his decision as the mutually agreed upon arbitrator. It was further agreed that his decision would be binding on both the parties,

The work was resumed on the 29th March, 1972 afternoon and the Police was posted inside the Mill compound as ordered by the Howrah Sadar Sub-divisional Magistrate (Executive).

On the 1st April, 1972 again the troubles started when the Management asked the 5 suspended Durwans to leave their quarters which are situated within the Hill compound and they were supported by a section of the workers and a few ocal young men. As there was no settlement the work was again stopped on and from the 1st April, 1972. The Management reported the matter to Shibpore Police Station as has been found from G.D.E. No. 68 dated 2nd April, 1972.

On the 3rd April, 1972 the Management gave a notice that they would declare ook out if the workers do not join their duties and help in obtaining normal production before the 4th April, 1972. On receipt of this notice the Police and the Sub-divisional Magistrate (Executive) Howrah Sadar made all efforts to sort out the dispute but no negotiation could be arranged till 5p.m. on the 4th April, 1972. The matter was also examined by the District Magistrate, Howrah, who asked he Management to resume operation of the Mill with the necessary Police rotection as ordered by the Court. In pursuance of this, 7 of the Durwans vere arrested and the Mill started functioning from 10 p.m. with the help of he Police. On the 4th April, 1972 the attendance was almost full.

At about 11-15 p.m. on the 4th April, 1972, local young men under the lealership of Shri Madhu Sudhan Dutta, Sibsankar Gupta, Saheb Singh and Amiya Banerjee had been at the Mill gate and started shouting protests against the strest of 7 Durwans. They also squatted near the Mill gate and in the opinion of the Police an unlawful assembly wrongfully restrained, the Thana Van and Officers in the discharge of their lawful duties. The Police alleged that some of he officers were not allowed to leave the place for other Government work. The Police vehicle was in fact surrounded. The Police tried to persuade them o dispurbe but without result. The Police was wrongfully restrained for about in hour at the Mill gate, after which apprehending further trouble the Police ook all of ghem into oustody in connection with Shibpur P.S. Case No 4 dated th April, 1972 u/s. 143/341/353 I.P.C. and under Maintenance of Internal lecurity Act, 1971. The case was started on the complaints of S.I. on duty

there who as well as other officers including Deputy Superintendent of Police were very badly abused and threatened. In all 32 persons were taken in custody and they were subsequently released on bail from the Police Station the 5th April, 1972 morning

The Mill is still running. The dismissed Durwans started hunger-strike the Mill gate from 7th April, 1972. It is reported that Dr. Santi Kun Das Gupta M.L.A. has also joined the hunger-strikers from yesterday evening.

শীক্ষাধিনী রায়ঃ অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ, স্থার, আপনি আগে থেকেই এই সং
সদস্য আছেন, আপনি জানেন, লাইবেরীব টেবিলে এই কলিং এাটেনশানের জবাবের এব
করে কপি আমাদের দেবার জন্ম রাখা হত। কিন্তু সেটা এখন পর্যান্ত চালু হয় নি। ত
একটা কথা এই প্রসঞ্জে বলব। লোকসভায় এই কলিং এটিনশান যে মাননীয় সদস্য ।
তাঁকে অন্তত একটা উভরের কপি দেখ্যা হয়। মাননীয় পালামেন্টারী এটাফেয়াসের মা
মহাশ্যের কাছে রিকোয়েই তিনি যদি এটার বাবতা করেন ভাহলে আমাদেব ক্রবিধা হয়।

Mr. Speaker: One copy of the statement will be laid on the Table. B so far as the question of supplying copies to different Members is concerned has never been accepted as a convention of this House. So, I am unable accede to that demand. But one copy of the statement given by the Minist will certainly be placed on the Table.

Shri Bijoy Singh Nahar: After reading of the statement by the Minist or before, in the Library Table

Mr. Speaker: It is done simultaneously.

#### COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

Mr Speaker: Under Rule 302 of the Rules of Procedure and Conduct Business in the West Bengal Legislative Assembly, the Committee on Publ Accounts has been constituted with the following Members, namely:—

- 1. Shri Aswini Roy.
- 2. Shri Asamanja De,
- 3. Shri Deo Prakash Rai,
- 4. Shri Puranjov Pramanik.
- 5. Dr. Motahar Hossain,
- 6. Shri Rabindra Nath Bera.
- 7. Shri Ramendra Nath Dutta,
- 8. Dr. Santi Kumar Das Gupta.
- 9. Shri Saroj Roy

In pursuance of Rule 255(1) of the Rules of procedure and Conduct of Busines in the West Bengal Legislative Assembly, I appoint Shri Deo Prakash Rai the the Chairman of the Committee on Public Accounts.

#### COMMITTEE ON ESTIMATES

Mr. Speaker: Under Rule 303B(1) of the Rules of Procedure and Conduc

of Business in the West Bengal Legislative Assembly, the Committee on Estimates has been constituted with the following Members, namely:—

- 1. Shri Ajit Kumar Bandopadhyaya,
- 2. Shri Ardhendu Naskar,
- 3. Shrimati Ila Mitra
- 4. Shri Kamala Kanta Hembram,
- 5. Shri Kashinath Misra,
- 6. Shrimati Geeta Mukhopadhyaya.
- 7. Shri Deo Prakash Rai,
- 8. Shri Prasanta Kumar Sahoo,
- 9 Shri Bhawani Prosad Sinha Roy,
- 10 Shri Mohammad Idris Ali,
- 11. Shri Rajani Kanta Doloi,
- 12. Shri Sachi Nandan Shaw,
- 13. Shri Sisir Kumar Ghosh,
- 14. Shri Sisir Kumar Sen,
- 15. Shri Ghiasuddin Ahmed.

In pursuance of Rule 255 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I appoint Shri Mahammad Idris Ali to be the Chairman of the Committee on Estimates.

- Mr. Speaker: I would like to inform the House that as the Hon'ble Chief Minister is out of town, further consideration of the Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972 will be taken up later on and the House will proceed to take up the following Bills today.
- 1. The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment, Bill, 1972. and
- 2. The West Bengal Land (Requisitioned and Aquisition) (Amendment) Bill, 1972.

# The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment), Bill, 1972.

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to introduce the West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment), Bill, 1972.

( Secretary then read the title of the Bill ).

Sir, I beg to move that the West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment), Bill. 1972, be taken into consideration.

শাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই · · · · · · ·

শ্রী সাবস্থল বারি বিশ্বাসঃ সন এ পয়েণ্ট অব অর্ডার, স্থাব। এই যে বিল ছটো মাননীয় স্থিমহাশয় এনেছেন আমরা দেখলাম হাউসে আসার পর এই বিল ছটো পেশ করা হয়েছে, টেবিলে দ করা হয়েছে। কিন্তু স্থার, আমার ধারণা এবং এটা বোধহয় বিধান যে এইরকম ধরনের ধন কোন আইন আসরে সেটা আমাদের কাছে পূর্বে সার্কুলেটেড হওয়া উচিত। কারণ, অনেক মাননীয় সদস্য এথানে নতুন এসেছেন যাঁদের এই আইনের আসল যে বিষয়বস্ত সেই বিষয়বস্ত সম্বন্ধে থানিকটা প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই যে সময় বৃদ্ধি করার প্রশ্নটা যে জড়িত এই বিষয় নিয়ে ভাল করে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। আজকে যথন হাউসে আসলাম, আসার পর এই বিল পেলাম, ফলে আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করার কোন স্থযোগ পেলাম না। সেজগ্রু আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আপনি আজকে এই বিলের আলোচনা দয়া করে বন্ধ করুন। অনেক মাননীয় সদস্য আজকে বিল পেয়েছেন, তাঁরা আসল বই না পড়ুন, পড়ে যদি সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়ার থাকে সেটা তাঁরা চিন্তা করে যাতে দিতে পারেন তাব স্থযোগ দিন। তারপর এই বিলের আলোচনা হওয়া উচিৎ। আমি আপনাকে অন্ধরোধ করব আপনি মাননীয় সদস্যদের এই স্থায় দাবীটক বিবেচনা করবেন।

**Dr. Zainal Abedin:** Sir, it is not a major legislation, as Mr. Biswas has pointed out, but it is a continuing legislation. Everybody is in the know of this.

শ্রীক্সাবস্থল বারি বিশ্বাস: On a point of order Sir, যে বিলট। আনা হয়েছে এটা একটা নৃতন বিল এবং এটা আগে দেওয়া হয় নি, আপনার টেবিলে আগে লে করা হয় নি বা circulate করা হয় নি। এই আইনে বলা হয়েছে যে extention চাওয়া হয়েছে তাতে ২ বছর দেওয়া হবে না ১ বছর দেওয়া হবে। স্থতরাং আমি বলছি যে এই আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে এখন আমাদের সময় দেওয়া হোক যাতে পরে পড়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

[2-30—2-40 p.m.]

Mr. Speaker: This is not a new legislation. This is a law which is already in force. Mr. Biswas, think you have drawn the attention of the House that the Bill should have been circulated much earlier so that you can get an oppertunity to go through it. I think you will be satisfied in view of the statements to be given from the Treasury Bench.

্ **শ্রীআবস্তুল বারি বিশ্বাস**ঃ স্থার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সময়ে বিল প্রেস্ড হয় নি। **আমি অন্তরোধ কর**বো যাতে আমরা সময়মত বিল পাই।

Mr. Speaker: I think the honorable Member is not pressing his point.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Mr. Speaker, Sir, Government has taken note of the observations made by the honourable Members. Hereinafter all eare will be taken to observe the rule.

শ্রীপ্তরশ্বপদ খান: মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য, ১৯৩৯ সালে ভারতরক্ষা আইনবলে যেসমত্ত জমি এবং বাড়ী অধিগ্রহণ করা হয়েছিল উক্ত আইনে অধিগ্রহণেয় মেয়াদ অক্ষে সেইসমন্ত বাড়ী এবং জমির অধিগ্রহণ বজায় রাথার উদ্দেশ্যে দি ওয়েই বেগল রিকুইজিসও ল্যাও (কটিন্তায়েন্দ অব পাওয়ারস) (এ্যামেওমেণ্ট) বিল, ১৯৭২ বিধিবদ্ধ হয় তা ক্রমাগত বিভিন্ন সংশোধন আইনের মাধ্যমে উক্ত আইনের মেয়াদ ৩১শে মাচ্চ, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বিধিত করা হয়। উক্ত আইনবলে মাত্র ৪২ একর জমি এবং ৫ টি বাড়ী এখনও সরকারের দথলে আছে। এই ৪২ একরের মধ্যে ২৭ একরে আবার থাছাদ্রবার ভুলাম নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাকী ১৫ একর পুনর্বাসনের জল্ল দেওয়া হয়েছে। এই জমি এবং বাড়ী এখনও পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করা সন্তব হয় নি, স্কতরাং জমি এবং বাড়ী সরকারের দথলে রাখা প্রয়োজন।

আইনটির মেয়াদ ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ উদ্ভীর্ণ হইলে ঐ সকল জমি ও বাড়ী সরকারের দ্বাধা সম্ভব হইত না এবং ফলে অনেক অস্ক্রিধার স্বাষ্ট হইত। ভাই ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Ordinance, 1972 প্রয়োগ করিয়া আইনটির মেয়াদ ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরও ২ বংসরের জন্ম বাড়ান হইল। আশা করা বাছে এই ছই বংসরের মধ্যে জনি ও বাড়াঙালি অধিগ্রহণের আওতায় আছে সেগুল হয় পাকাপাকিভাবে acquire করা হবে, না হয় ছেড়ে দেওয়া হোক। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে নিদেশ দেওয়া হয়েছে বিধানসভার বর্তমান আধ্রেশন আরম্ভের তারিথ হইতে ৬ সপ্তাহকাল Ordinance-এর কাগ্যকারিতা বহাল থাকিবে। অথচ আইনটির মেয়াদ আরও ২ বংসর র্দ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। অতএব West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amedment) Ordinance, 1972 আইনে পরিণত করার জন্ম সভায় উপস্থাপিত করা হছে। আশাকার বিলটি মাননীয় সদস্থগণের জন্মাদন লাভ করেবে।

শ্রীক্ষাজ্য ক্ষার বস্তাঃ শাননীয় সধাক্ষ মহাশ্র, এই Continuance of Powers সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার বলে মনে করাছ। ইংরাজ রাজত্বে ভারতরক্ষার নাম করে বহু এমি. বাড়ী দখল করা হোত কিন্ধ ভারতরক্ষা তাঁরা কতটা করেছেন সেটা আমরা সকলেই ছানি। সে দিনের কথা মনে হলে এটা আমরা সকলেহ একমত হব যে বছ গুৱাব, মধ্যবিভ্রদের জমি, বাড়ীজালর উপর জবরদান্ত বেশী হয় এবং যাদের অনেক সম্পত্তি আছে তাদের গায়ে হাত প্রায় দেওয়াই হয় ন। আমার মনে হয় সেসময় বহু মধাবিত্ত সাধারণ চার্যার জাম requisition করে। হয়। এই requaltion একটা ভয়াবং হয়োছল যে আর তারা ফেরৎ পাবে কি না ? সরকার পাকাপাকি-ভাবে ানলে তারা একটা কভিপরণ পেত। কিন্তু তারা তা পায় নি। সেজ্ভ requisition জমির মল্য তাদের কাছে না আসায় তাদের খব অস্ত্রবিধা হয়েছে। যাহোক ভারতরক্ষা আইনে যেসব জমি, বাড়া দখল করা ২য়ে ছল তথন তা যে দ্বিভিদ্নতি করা হয়েছিল। সেটা খব জনবিরোধী। তথনকার দিনে বরোক্রেসাদের ভ্রসাধারণের স্বাথের সঞ্চেক্তান যোগাযোগ ছিল না। তাদের মার্যাক্ত এহসব কাজ ২য়েছিল বলে সাধারণ মান্ত্রের উপর জুলুম হ্যেছিল। मकलाई ज्ञानि (र acquisition मृत्कृति मार्ता मार्ता requisition । কাজের জন্য acquisition দরকার এবং দেশের কোন একটা বিশেষ প্রযোজনে requisition দর্কার। ক্রেই requisition ও acquisition করব না একথা বলা চলে না। সেজনা requisition সমর্থন করতে হয়। উনি বললেন হাতে খব আল সম্পতি রয়েছে। কিন্তু একট পেছনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে কিছুদিন আগেও এত অন্ন সম্পাত ছিল না। কিছুবেশীর-ভাগ সম্পত্তির মালিকদের কিছু ফেরং দেওয়া হয়।ন। সরকাব নিজেব স্বাব্ধে অনেক জায়গায় acquisition করেছেন। কিন্তু সদে সঙ্গে মনে একটা ক্ষে, ৬, একে বাব। খতান্ত এলোপাতা ডী-ভাবে জমি-জায়গা থেকে মাজ্যকে বঞ্চিত কর। ২চ্ছে। কোলকাতায় সাধারণ মাজুযের বার্টী নেওয়া হয়েছিল।

#### [ 2-40—2-50 p.m. ]

তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তাকালে বাড়ী কেরৎ পেলোন।। কাজেই এই রিকুইজেশান আইনে মোটাম্টি যাতে ফেরং দেওয়া যায় তারজন্ত কিছু কিছু কাজকর্ম থাকছে। এই রিক্ইজিশান আইনের থারাপ দিকটা আছে। সেটা যদি মনে করতে না হতো তাহলে সমর্থন করতাম অবশ্র এখনও সমর্থন করছি। আমরা দেখেছি বহু জমি, বাড়ী পড়ে আছে রিকুইজিশান নেওয়া অবস্থায়। কে তার হিসাব নিচ্ছে, কে তার বিচার করছে, কে তাকে ফেরৎ দেওয়ার কথা

ভাবছে। সরকার যে জমি নিয়েছেন তার ক্যাযা দাম গরীব মান্ত্রষদের কাছে পৌছে দেবার কথা সেটা দেখা যাচ্ছে না। ফলে দেশের লোক হৈ-চৈ করে তা আপনি জানেন। এটা একটা পরিণতির দিকে চলেছে। সেই হৈ-চৈয়ের ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় জনস্বার্থের প্রায়োজনে এটকজিশান করা হয় নি। পরানো মালিকদের কাছে ফেরং দেওয়া উচিত চিলো। কিন্তু সেটা বিলিজ কবা হলোনা। আবাব জনস্বার্থের প্রযোজনে এমন সব পার্পাসে বিলি করা হয়েছে সেজালা ঠিকমত জনস্বাথের প্রয়োজন মনে করতে পার্বছি না। সেসব প্রশ্ন আছে। তাসতেও এটা সমর্থন করতে হবে। কারণ এখনও জমি সরকারের হাতে রযেছে। পরানো মালিকদের কাছে বিলিজ করবো সেটা মন্তিমহাশ্য বাথছেন না কেন ? এইসব জমি এবং বাড়ী পরানো মালিকদের ফেরৎ দেওয়ার কথা এটা একটা পঁলিসি কোশ্চেন হিসাবে রাথছি। বাক্তিগতভাবে আমি বল্ডি না। এই মন্ত্রিসভার উপর আমাদেব বিশাস আছে এবং আশাস আছে। কিন্তু আমলাত্রের উপর ভরদানেই। এই আমলাত্রের উপর এই সভার শতকরা ৮০ জন সভোর বিশ্বাস নেই। তারা যা পড়ান তাই এখানে পড়তে হয়, তাবা যেভাবে পছল করেন তাই মেনে নিতে হয়। একটা পলিসি টেটমেণ্ট থাকলে ভাল হত অর্থাৎ যাব যা আছে তা ফেরং দেবো. যদি কোন উন্নয়নমূলক কাজে না লাগে, যদি বিফিউজি বসান এইবক্স কাজে না লাগে। এইবক্স ধুরুনের একটা পুলিসি ষ্টেট্রেণ্ট এলে ভাল হতে। আমরা থুসা হতাম। কিন্তু তিনি কোন পুলিসি ষ্টেটমেণ্ট দেন নি। গতাফগতিকভাবে চলবে। তবে এই সরকারের কাছে বলবো ঠার। উচ্চকুঠে বলুন আমাদের হাতে যেসমস্ত জমি, জাযগা রয়েছে, বাড়ী, ঘর-দোর রয়েছে রিকুইজিশান করে আমরা সাধ্যমতো ছোট মাঝারি মালিক যার। তাদের ফেরং দেবো। এটা নিশ্চয় বলতে পারবেন। রেট্রোসপেকটিভ ইফেক্ট এই আইনে নেই। অনেক জনি জনস্বাথের দোহাই দিয়ে অনেক জায়গায় এলোপাতাড়ী হয়েছে। কিছু কিছু জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেথে আছে। কাজেই এইরকম একটা ষ্টেট্রেণ্ট দিতে পাবেন কি না সেটা মান্ত্রিমহাশ্যকে বিবেচন। করে দেখতে অফুৰোধ কর্চি। এইরকম ট্রেমণ্ট যদি এই বিধানসভাষ দেন ভাহলে দেশের মান্ত্র্য ভাল ছাত্র। থারাপ বলবে না। এই আইন, রিকুইজিশান আইন যথন শেষ হয়ে বাচ্ছে তথন আমরা বলচি মস্ত্রিসভা এই ক্ষমতা রাখুন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোট এবং গরীব এবং মাঝারী মালিকদেব যথাসম্ভব ফেরৎ দেওয়ার বিষয়ে ঘোষনা ককন।

শ্রীস্থ কুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ মাননীয় স্পীকার, স্থার, আছকে যে উদেশ্যে এই বিল আনয়ন করা হয়েছে সেই বিল আমি সবাতঃকরণে সমর্থন করি। এই বিল সম্পর্কে বিচার এবং বিবেচনা এবং আলাপ আলোচনার সময় নিশ্চয়ই আমি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এই বিলের মাধামে পশ্চিমবঙ্গের বহু মায়য় এবং সেইসমণ্ড মায়্রেরের যাদের হারাবার বিশেষ কিছু নাই এবং যাদের সম্পর্কে উদাসীনতা গত কুড়ি বছর ধরে নির্লজ্জভাবে প্রকৃতি হয়েছে সেই সমস্ত মায়্রেরে আজকে যদি উপকার হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিলেব ইংরাজীতে যাকে বলে স্পিরিট অথাৎ আরা অথাৎ মল জিনিবটা তা সার্থক হবে। আমি পূবে বহু আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি। মাননীয় সদস্তরাও বহু আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই অংশগ্রহণ করেছ। মাননীয় সদস্তরাও বহু আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই বাাকুলতা, ব্যাগ্রতা এই আইনের যথাযথ মরেপ দেবার জল্য এবং আইনকে যথাযথ বলবত করার জন্য। আমি হংথের সঙ্গে এবং বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে আইনগুলি গ্রহণ করা হয় জনস্বাথের জন্য সেই আইনগুলি ঠিকভাবে রূপায়িত হয় না এবং সঠিকভাবে বলবৎ হয় না। সমাজের যে ঘটো অংশের উপর আমানের এই প্রদেশের সমস্ত শক্তি বিহীত রয়েছে তা হছে শ্রমিক এবং কৃষক। এই শ্রমিক অর্থাৎ শ্রমজীবী মায়্রমনের একটা সংজ্ঞা

একটা পরিষ্কার চিত্র, পরিষ্কার রূপ আছে কিন্তু ক্লমকদের কথা যথন বলি তথন একটা পরিষ্কার চরিত্র, পরিষ্কার রূপ আমরা দেখতে পাইনা। তাই ক্লমক বলতে আমরা হাজার হাজার বিঘা জমির নালিক, ক্লমকদের অর্থ, শত শত বিঘা জমির মালিক আনেক সময় বুঝি। কিন্তু এর উপরেও ক্লমক যারা আছে, লক্ষ্ণ কলাট কোটি মানুষ যাদের সামানুত্য হাতে জমি নাই যে জমিব দ্বা তারা ক্লমিকার্য করে ছটো মুখে ভাত দিতে পারে, জমি থেকে তাদের যা আয় হয় তাদেব স্থান-স্কৃতিদের প্রাভ্নার ব্যবস্থা যাতে করতে পারে সেই আয়ের ব্যবস্থা আছ পর্যক্ত হয় নি। 12-50—3-00 pm.]

আমি খব ভাল করে জানি আসল ক্র্যক যাবা বন্ধা মাটিতে সোনাব ফ্রসল ফ্লাচ্ছে, যাবা আমাদের থাবার জোগাটেড, যাদের পরিশ্রমলন্ধ সম্পদ আমবা ভোগ করাছ শহরে এবং গঞ্জে কিছ অপের বিনিম্বে, সেই মাল্লয়বা বছরের শেষে যে উৎপাদনের হিসাব হয় বলতে গেলে কিছই পায়না, হাদের ভাগ্যে কাণাক্তিও জোটেনা। আমিও গ্রামবাংলাব ছেলে, পল্লী গ্রামের মানুষ অংগি জানি, অধিকাংশ বাডীতে দেখেছি যথন ধান এবং চালেব হিসাব হয় তথন যে মাজৰ সাৰা বছৰ ধৰে বৰ্ষায় ভিজে, নাতে বহু ছংগ কন্ত পেয়ে, বৈশাপের প্রচণ্ড রৌদে এবং জৈছের ্যাপ তথ্য হয়ে তাদের সমত শক্তি নিংছে দিয়ে আমাদের বাঁচাবার ফসল ফলায় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসে যখন ফসলের হিসাব হয় বিশেষ কিছু পায়না। সেই তুলনায যিনি মালিক তিনি পান অনেক অনেক বেনা। ফলে বাঁচবার মত তাদের কোন উপকরণই থাকেন। এমনি করে বছরের পর বছর চলেছে। এই প্রদেশে আমি মুকুন্দরাম চক্রবতীর "কল্লৱার বার্মাস্যা'র কথা স্মাবণ কবতে বলি। ফল্লৱাব যে জবানবন্দী তাতে আমরা দেখি তার ভাগ্যে বিশেষ কিছু জুটতনা, কোনদিন শাখি এবং কলাণি তাব দরজায় হাজির হয় নি। পশ্চিম-বলের ক্ষকদের অবস্থাও অনেকটা তদ্ধপ। মাননীয় ভূম এবং ভূমি রাজ্য মন্ত্রিম্থাশয় যে বিল উপস্থাপিত করেছেন, আমি জানি এই বিল দারা হয়ত সামগ্রিকভাবে পারবর্তন হবে না. লক্ষ কোটি দরিদ বৃত্তু মান্তবের বাদের বাচবার মত একথও জমি নেই, চায করবাব মত পাঁচ কাঠাও জমি নেই, তাদের সকলেবই যে এধাবা উপকার হবে আমি একথা বলিনা, কিন্তু আজকে বছরের পর বছর দিনের পর দিন মান্তবের পবিশ্রমের মূলোর প্রতিবে অবহেল। এবং উপেক্ষা তা দীর্ঘদিন চলতে পারেন।। তাই আমি মনে করি এই বিল যা আনা হয়েছে, এই বিলের সমর্থন দার। সাম্থ্রিক সমর্থন দাবা সমাজের কল্যাণ হবে, সমাজেব উপকার হবে, এহ বিশাস এবং ভরস। রেখে আমার বক্রবা শেষ করছি।

Mr. Speaker: I would request the honourable Members to confine their speech within the limit of the Bill Now, I call upon Shri Asamanja De.

শীত্রসমপ্ত দেও মাননীয স্পীকার মহেদের, আজ্কের সভার মাননীয় মন্ত্রিমণ্ড কতুকি পশ্চিমবল অধিগৃহীত ভূমি (ক্ষমতাব স্থায়িত্র) (সংশোধন) বিধেয়ক, ১৯৭২ নামক যে আইনের সংশোধনী প্রপাব উআপিত হয়েছে, দেশেব বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্সিতে এই ক্ষমতা স্থায়িত্বের সংশোধনী প্রপাবকে আমি স্থাগত জানাছিছে। কারণ এই প্রপাবের উদ্দেশ্য মত্যুক্ষ মহং, তাই পরিকারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে দেশের সার্বজনিক উদ্দেশ্যে কোন স্থানিটিই জ্কর্বঃ পরিকল্পনা বাস্থবায়িত করার জন্ম এমন কোন ক্ষমতা থাকা দরকার হয় যে ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে সরকার সার্বজনিক উদ্দেশ্যে কোন জমি, ভূমি বা ইমারত সম্পত্তিকে নিজেদের করায়ত করতে পারে। কিন্তু এই সময় সীমা অতিক্রান্থ হতে চলেছে, এর সম্প্রসাবণ একাত্রভাবে প্রয়োজন এছ কারণে যে যদি দেখা যায় বিশেষ করে ভারতবর্ধের মত বা পশ্চিমবাংলার মত দেশে একের পর

দ্বুদ্ধের পর অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষভাবে বিধ্বস্থ হয়েছে এবং এমন একটা পরিস্থিতি সছে যে রাজ্যের অর্থনৈতিক উল্লয়ন কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় একটা উল্লয়ন ধারার য়েটেক অফ থেকে ম্যাচিওরিটি প্রেজে এসেছে।

এরকম একটা বিধ্বস্থ অবস্থায় আমাদের উৎপাদনকার্য পরিচালনা করবার জন্স, হাজার হাজার গার্গা আসছে তাদের পুনর্বসতি এবং পুনংপ্রতিষ্ঠ। করবার জন্ম এবং অর্থ নৈতিক ধার। স্থানিশ্চিত বার জন্ম যেমন মিক্সড ইকনমিক ষ্ট্রাকচার হয়েছিল অথাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে সমস্ত কিছু রচালিত হবে ঠিক তেমনি এই ক্ষমতাও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন যাতে সরকার জমি নিজেদের ায়ত্ব করে রাথতে পারেন। তবে এই আইন কার্যকরী করতে গিয়ে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ র বলছি যে, ১৯০৯ সালে যে আইন তৈরী হয়েছিল সেই আইনে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের নিতী মান্তবদের সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করেছিল। সেই অসৎ উদ্দেশ্মের কথা স্মরণ রেথে মেহাশয়কে নিবেদন করব গরীব মান্তবদের সম্পত্তিতে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়। তবে সরকার তার প্রয়োজনে কোন সম্পত্তি নেন তাহলে সেক্ষেত্রে যেন তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং গরীব ক্ষক, মেহনতী মান্তযের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এই আইন যেন কার্যকরী হয়।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister may please give a reply, if any.

প্রাপ্ত ক্লাইভিঃ নাননীয় স্পীকার মহাশয়, কণ্টিনিউযান্দ অব পাওয়ার এই যে বিল জকে নিয়ে আস। হয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই এখনও আছে এবং সেদিক থেকে একে মি সমর্থন করি। তবে দেখা গেছে এই অধিগ্রহণের ফলে সাধারণ মান্ত্রের অনেক ক্ষেত্রে। হয়েছে এবং অল্প জমি বা ঘরবাড়ীর মালিক যারা তারা এই অধিগ্রহণ করাতে দারুণ বিধায় পড়েন এবং যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতি হয়েছে সেই পদ্ধতির মধ্যে বহু ক্রটি রয়েছে দার্ম্বদিন বহু চেটা করে তবে এই ক্ষতিপূরণ পেতে হয়। কাজেই এই দিকে সরকার যাতে রাখেন এবং সাধারণ দরিদ্র মান্ত্র্য যাতে ক্ষতিগ্রহণ করেছি।

শ্রীপ্তর পদ খানঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে বিল এসেছে এটা মাত ২ বছরের জন্তাটেন্সন চাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য ধারা এই সপন্ধে বলেছেন তাঁরা এটাকে সমর্থন নিয়ে গেছেন। আনি মাননীয় স্পীকার মহাশ্যের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের নিয়ে কিতে চাই বর্তমানে আইনের এই যে ২ বছর এক্সটেনসন চাওয়া হয়েছে তাতে আমরা ন কোন জমি রিকুইজিসন করবনা। মাননীয় সদস্যেরা ভাল ভাল কথা যা বলেছেন সেদিকে মরা দৃষ্টি দেব। মাননীয় সদস্য স্কুমার বলোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিবন্টন নীতি সম্পর্কে যা গছেন সেটা এর মধ্যে না থাকলেও আমার মনে থাকবে। মাননীয় সদস্য অসমগ্র দে মহাশয় ব মান্থয়ের জমি নেওয়া সদ্ধে বলেছেন। আমরা এর দারা নৃত্ন কোন জমি হাত করছিনা। জেই একথা তিনি না বললেই ভাল করতেন। মাননীয় সদস্য প্রকুম মাইতি মহাশয় ক্ষতিপূর্ণের র কথা বলেছেন। জটি হয়ত কিছু আছে। আমরা নৃত্নভাবে মিল্লসভা গঠিত করেছি, মরা নিশ্চয়ই এই বিষয় দেখব। অসমগ্র দে মহাশয় গরীব মান্থয়ের অস্থবিধা দূর করবার কথা গছেন। এই ব্যাপারে আমরা সকলেই সচেষ্ট থাকব একথা বলে আমি আমার বক্তব্য করেছি।

00-3-40 p.m.]

The motion of Shri Gurupada Khan that the West Bengal Requisitioned

Land (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

#### Clauses 1, 2 and 3 and Preamble

The question that clauses 1, 2, and 3 and the Preamble do stand part of the Bill, was then put and agreed to

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that the West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agrreed to.

( At this stage the House was adjourned for 30 minutes )

( Aster Adjournment. )

# The West Bengai Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972.

Shri Gurupada Kh n: Sir, I beg to introduce the West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972.

Secretary then read the title of the Bill)

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that the West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration.

**শ্রীপ্তরুপদ খান** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবন্ধ ভূমি অধিগ্রহণ এবং গ্রহণ আইনটি বিধিবন্ধ হয়। আইনটি অস্থায়ী, ইহার উদ্দেশ্য জনসাধারণের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাব্যাকীয় দ্রব্য সামগ্রী সর্বরাহ অব্যাহত রাখা যেমন যানবাহন, যোগাযোগ, সেচ ও জলনিকাশা ব্যব্যার স্ক্রমোগ স্ক্রবিধা এবং গ্রাম ও শহরে বাসস্থান নির্মান।

প্রথমতঃ আইনটার নেয়াদ ছিল ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্থ । তারপর আইনটার সংশ্লিষ্ট ধারা জ্যমাধ্যে সংশোধন করিয়া উহার মেয়াদ ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্থ বৃদ্ধিত করা হয়। এটাই একমাত্র রাজ্য আইন যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রযোজনে জত জমির দথল নেওয়া এবং পরে স্থায়ীভাবে দথল করা সন্থব হয়। জরুর্কী উন্নয়নমলক প্রকরগুলি জত রূপায়িত করবার জন্ম সম্বর জমির দথল নেওয়া প্রয়োজন। তাই আইনটা রাজ্যেরস্থার্থে অপরিহার্য। বর্তমানে উক্ত আইনের বলে কয়েক হাজার একর ক্লমি সরকারী দথলে আছে। আইনটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ঐ সকল জমি সবকারের দথলে রাধা সন্তব হবে না। তাহা বে-আইনী হবে। তাই ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ একটা অভিন্যান্ম জারী করে আইনটার মেয়াদ ৩১শে মার্চ হইতে আরো ৫ বছরের জন্ম বাড়ান হইয়াছে। এই বিধানসভা আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পর্যন্থ এই অভিন্যান্য কার্য্যকাল বহাল থাকিবে। এই আইনের প্রয়োজনীতা অদূরভবিন্যৎ ফুরাইয়া যাইবার সন্তাবনা নাথাকায় উহার মেয়াদ আরো ৫ বছরের জন্ম বাড়ানে। প্রয়োজন। তাই ১৯৭২ সালের এই পশ্চিমবন্ধ ভূমি (সংগ্রহ ও গ্রহণ) (সংশোধন) বিধেয়কটাকে আইনে পরিণত করিবার জন্ম এই সভার কাছে উপস্থাপিত করা হইল।

**জ্রীসরোজ রাম্ন** মাননীয় স্পীকার, স্থার, আইনকে extend করা একটা সাধারণ ব্যাপার। এই যে আইনটা চলছিল ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত, তার মেয়াদ extend করে ১৯৭৭

সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত করা হয়েছে। একটা গুরুত্বপর্ণ ব্যাপার বলতে গিয়ে আমি একট তঃখ করেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের জনৈক মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন আইন যেমনই হোক যতই ছোট হোক, সেই আইন যাতে মাননীয় সদস্তরা আপোচনার পূর্বে দেখতে পান তাহলে · স্থবিধা হয়। তঃথের কথা এই যে ওই কথার উত্তরে জয়নালবাব বললেন হালকাভাবেই বললেন এটা কিছুই নয়। একটা আইন আছে, সেটাকে একট extend করা। এটাও তাই বলবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নাই। তবে কেন এই আলোচনার ব্যবস্থা সেইজন্য আমি seriously জয়নালবাবকে বলতে চাই এবার যে আইনসভা, যে মন্ত্রীসভা হলে। সেটা নতন দৃষ্টিকোন নিয়ে কাজ করবে। মূল লক্ষ্য হলো জনদাধারণের ছোট বড় সকলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা। এই যদি হয় সেই চিরাচারত যেভাবে চলে আস্ছিল গত ২৪।২৫ বছর ধরে, তার যদি একটা radical change আনতে হয়, তাহলে জ্যুনালবাবৰ যে attitude, সেই attitudeটাও তাঁৰে পালটাতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যাপারে seriousness ভাচে, serious outlook আছে। প্রানো outlook-এর আজ পরিবর্তন প্রয়োজন। সেদিকথেকে বলতে চাই এথানে যা উদ্দেশ্য দেওয়া আছে বিভিন্ন জকুরী উন্নয়ন্মলক প্রিকল্পনার জন্য আবিশ্রক ভূমি দুখল, সেই ভূমি যাতে শীঘ্র পাওয়া যায় তাবই জনা এই বিল। নিশ্চয়ই তা পেতে হবে। যেসমন্ত development work করতে হবে যেমন তাডাতাডি থাল কাট। ইত্যাদি। তাড়াতাডি থাল কাটতে গেলে জমি এক্ষনি নেওয়। দরকার সেই খাল কাটার জন্ম বিদা সমির মালিককে জমি দিতে ২য়, তাও তিনি দিয়ে দেবেন রাষ্ট্রে মঞ্জের জন্স ঠিকই। কিন্তু সেই জমিব ক্ষতিপুরণ পেতে গাদ বছাব হযত চলে যাবে। তবও তার পাতা নাই। তাই এ ব্যাপারেও আপন'দের serious হতে হবে। অতি জ্বতগতিতে জ্বত উন্নয়ণ কাজ ক্রবার জন্ম যেমন জমি নেওয়ার প্রয়োজন, তেমনি জ্বতগতিতে গ্রীব্যাত্র্যদের তাদের ্দ্য compensations কুত্রতিতে দিয়ে দিতে ২বে। এই আইন যথন extend করছেন, তথন এই outlook আপুনাদের নিতে হবে। এদিক থেকে একটা commentment মদ্মিমহাশ্যের কাছে চাইব। যে যে জমি নেওয়া ধরে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্স, তারজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তা য়াতে জ্বতগতিতে হয় সেদিকে আপনাকে লক্ষ্য রাথতে হবে।

আর একটা কথা হলো অনেক জাষগায় জমি নেওয়া হয় খুব বড় লোকদের, যাদের অনেক আছে তাদেরও হয়ত অনেক জমি পডলো কিন্তু ক্ষতিপুরণের ক্ষতিপুরণ দেবার সময় গরিব ও বড়লোক এটা মনে রেখে পারমাণের ব্যাপারে কম-বেশা একটু বিবেচনা কবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

#### [ 3-40-3-50 p.m. ]

এই আইনটা এতদিন তৈরী হয়েছে দেখা গেল কি, একটা থাল কাট। হাযছে এটা একটা কনক্রিট কেস একজন তার ৭৪ বিঘা জমি আছে, সেই ৭৪ বিঘাব যে মালিক তার সেথানে দেড় বিঘা জমি পড়ল, আর একজন তিন বিঘার মালিক তার ভাগে সবটা জমিই পড়ল। ক্ষতিপূর্ব দেওয়া হছে কি ভাবে – না উভয় ক্ষেত্রেই সমান পরিমাণে, এইটাকে ঠিক করা দরকার, এই ক্ষেত্রে ডিফারেন্স থাকা দরকার কম জমির মালিককে বেশী পরিমণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার সেথানে একটা কনসিডারেন্সন আজকে মন্ত্রীসভার থাকা দরকার। এই ধরনের একটা নতুন ক্রুসিডারেন্সন যদি এই আইনে থাকে তাছলে নতুন আউটলুকের পরিচ্য আজকে বাংলাদেশের দাছ্য পাবে, আর তাহলে দেখতে পাবেন যে, যার ২।১ বিঘা জমি আছে সেও জমি ছেড়ে দিয়েছে। মাজও দেখা যায় যে অনেকে তাদের ক্ষতিপূধণের টাকা বহু যায়গায় আজও পায় নি, কার ঘর লেক গিয়েছে কিন্ধু টাকা দে পায় নি ফলে আজও আর ঘর তার তোলা হয় নি। এই যে

অবস্থা চলছে, যেখানে সরকার জাতীয় উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য, সমগু পরিকল্পনার জন্য একটার পর একটা ক্ষতি স্থীকার করছে গরীব মানুষ, তারা তাদের সংসারের ক্ষতি দিয়ে। তাকে আমরা সেখানে ধ্বংস করেছিলাম আর একটা পরিকল্পনার উন্নাতর জন্যে, সেইজন্য এখানে এই যে নতুন সংশোধনী প্রস্তাবটা উঠেছে, এইটাকে নতুনভাবে দেখতে হবে এবং নতুনভাবে বিচার করতে হবে এবং নতুনভাবে বিচার করে কমপেনসেট করতে হবে। আর একটা দিকে চিন্তা করা দরকার যে তাডাতাডি যেন কমপেনসেদন দেওয়া হয়। যত তাড়াতাডি নেওয়া হবে, ঠিক তত তাডাতাড়ি তার টাকাও যেন দিতে পারি এইটা করা দরকার। এইট্রু শুরু আমি উল্লেখ করে এইটা সমর্থণ করে আমি আমার বক্রবা শেষ করছি।

শীআবতুল বারি বিশাসঃ মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭২ সালে পশ্চিমব্দ ভূমিসংগ্রহ আইনের যে সংশোধনী প্রভাব আনা হয়েছে দি ওয়েই বেজল লেও বিবৃহ্ছিসন এও একুইজিসন এটামেওমেট বিল, ১৯৭২ এই বিলে সময় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি বৃক্তে পারিনা যে সময় বৃদ্ধি, কার সময় বৃদ্ধি গরু, ছাগলের না ভেডাব সময় বৃদ্ধি। নিশ্চয়হ প্রাব এই আইন যেটা সংশোধিত হয়ে আছে এই কারণেহ কি সম্য আইনটার সময় বৃদ্ধি চাহ্যা হয়েছে? অভএব সমত আইনওলি নিয়ে পুংপাছপুংপক্ষেপ আলোচনা করা দরকার ছিল। এই আইনটা আর, ১৯৪৮ সালে তৈবা হল পরে বিলে আপনি দেখবেন, ১৯৫১ সালে ১৯৫৬, এবং শেষে ১৯৬২ সালে এবং ১৯৬৬ সালে পরেব পর স্বকার এর এগামেওমেট করছে। আর আইনের কলেবে বৃদ্ধি হছে। আছকে ব্যাপার দেখছি যে এই সময় বৃদ্ধি করার জল এটামেওমেট, সেখানে আগের আইনওলি হারিয়ে গিয়েছে, এবং সংশোধনীর উপর নির্ভ্র করছে। এবং সেখানে দেখতে প্রাছ্ঠি বিজন্ধ শ্বীবের উপর কিছে নেই একটা বিকল্প শ্বীবের উপর চলছে। অবং সেটা হছে যে বিচাবের জ্লা বিচারের উল্লেখ কবতে যাছি । আৰ একটা কলা উল্লেখ রাখা আছে সেটা হছে

Wherever any land is acquired under section 4, there shall be paid to every person interested compensation the amount of which shall be datermined by the collector in the manner and in accordance with the principle set out sub-section (1) of section 23 of the land Acquiaition Act, 1894...

এখানে আমরা ইতিপুরে দেখেছি তাতে ইনটারেন্টেড পারসন বলতে আমার যেটা মনে পড়ে যে ইউজার অব দি ল্যান্ড এটাই বোধ হয় আইনে বলা আছে। কিন্তু সেখানে যদি ফোরসিবল অকুপাান্ট বা এ্যান্ডভার্স পারসন্দ কিংবা কোরফা থাকে এখন ভবন্য কোরফার প্রদ্ধ উঠে না সেখানে যদি বর্গাচার্থী থাকে তাহলে ইনটারেন্টেড পারসন। সরকার, এতদিন পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ আইন হবার পর যত গায়গায় দেখতে পাওয়া যাছে যে মূল মালিককে রেকর্ড থেকে খুলে বেরকরে তাকে নোটিশ করে সম্পত্তি নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হছে। কিন্তু আর একটা দিকে দেখুন যে ইউজার অব দি ল্যান্ড থাকছে তাকে নোটিশ করে দিয়ে যে কমপেনসেসন পাবে কিনা কালেক্টররা হিসাব থতিয়ে দেখেন না। সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেখা যাছে যে মাঝে মাঝে যে ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে ইরিগেসনের জন্ম যে রিভার পাম্পান্ট বসানো হছে যে পাইপ লাইন বসানো হছে বা তৈরী করা হছে সেই পাইপ লাইন যাবার জন্ম চাঝিদের কাছ থেকে জনি চাওয়া হয়। তথন চাধীদের সঙ্গে কাটাকাটি নায়ে জনি কাটাকাটি নিয়ে চাধীদের সঙ্গে কাটাকাটি মারামারি হয় অনেক সময়

সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও মারামারি হয় এবং এরকম পর্যাপ্ত হয়েছে। এইসমস্ত বিষয়গুলির দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। সরকার আজকে এইসমস্ত ভাল ভাল কাজের জন্ম জমি নিতে পারেন কিন্তু সেই জমি যারা বড বড জমির মালিক তাদের জমি নেবার বাবস্থা করুন। এথানে মাননীয় সদস্য বল্লেন কম্পেনসেসনের জন্ম আইনটা একট ঘরিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। বিরাট অবস্থাপন্ন লোক তাদের যে কম্পেনসেমন আর গাঁয়েই একটা ছোট চাষী যার ১৷২৷৩ বিঘা জমি আছে তাদের কম্পেনসেমন এক। অর্থাৎ যার ৭৪ বিঘা জমি তার তিন বিঘা জমির ক্মপেনসেসন ৩×৭ সমান ২১শত টাকা আর যার এক বিঘা জাম তার সেই এক বিঘার জন্স ৭শত টাকা। এণ্ডলো হওয়া উচিত নয় একট তফাৎ হওয়া উচিত। আজকে কলকাতার কথা ধরা যাক। আমনা দেখেছি এই কলকাতার বন্ধীর বাজীওয়ালারা বন্ধীর লোকদের দীর্ঘদিন ধরে নিপীদন করছে। এক একটা লোকের ১৪৭ খানি বাড়ী আছে আমাদের এই হাউসের সদস্য ছিলেন এখন নেই আমি জানি তাঁর ১৪৭ খানি বাড়ী আছে তারা দিনের পর দিন বাড়ীভাড়া থাটিয়ে চলেছে। এই বাড়ীগুলি সুবকার নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক যদি ঐ বস্থীবাসীদের রিহ্যাবিলিটেমন দেন তাহলে খুব ভাল কাজ হবে। হয়তো উনি বলবেন আমি আইনটির মেয়াদ বন্ধি করতে চেয়েছি। এখানে বারি সাহেব কি গাইতে কিসের গাত গাইছেন। কিন্তু আসল কথা ভোল তা ন্য, আমরায়ে সমস্ত কাজ করতে চাচ্চি সেগুলি সম্পর্ণ পরিস্কার পরিচ্ছন হওয়া উচিত। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি ফারাকার দিকে তাকিয়ে দেখন সেখানে তই পারের জমি অথাৎ মশিদাবাদ ও মালদা তই পারের জমি নেওয়া হয়েছে। ফারাকা ক্যানেল কাটার জন্ম ৩২ মাইল জায়গার মধ্যে ৬ মাইল বাদে ২৬ মাইল কাট। হয়ে গেল। কিন্তু আজ পর্যম চাষ্ট্রীবা একথা বলচে যে সরকারের কাচ থেকে এখনও ক্মপেনসেসন পেল না ৷ কেন তারা একণা বলবে ৷ আমরা যেখানে পাবলিক ইনটারেটের কথা বলচি আমরা যেখানে জকরী কাজ করছি কিন্তু যাদের এক জই তিন বিঘা আছে তাদের জমি যথন সামর। দথল করতে যাচ্চে অধিগ্রহণ করতে যাচ্চি সেথানে টাকা দিতে পার্রছি না—এটা কি কথা ? [3-50-4-00 p.m.]

ক্ষেক শত কোটি নয়, শত শত কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে সেখানে ওদের এক আমর। ঐ ব্যবস্থা করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু হয় নি কেন? Health Centre-এর প্রশ্ন আছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন, Public-এর Voluntary উদ্দোগ সমস্ত Health Centre-এব জমিজালি আসেনি, সরকার এতে ব্যবস্থা করবেন কি করে। কিন্তু এই পশ্চিমবাংলায় ১৬ টি ব্লকের মধ্যে হুই শত কতটা বাদ দিয়ে বাকীগুলি প্রাইমারী Health Centra-এর জন্স প্রাহমারী Health Centre-এর দরকার আছে, সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ২টি Subsidiary Health Centre করতে হবে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তীর পরে ২২।২৩ বছর চলে গেল আর আমরা অনবরত আইনের পাতা খুলছি, আর তৈরী করে যাচ্ছি। এইরকম আর কতদিন চলবে। কাজেই এথানে এই আইন বলে Health Centre করতে হবে বলে ধরে নেওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্লকে তার পরিবর্ত্তে Compensation দিতে পারেন, এবং দিয়ে আমাদের কাছকে জত ু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। Publio এর, দেশের মাছ্রের হ'মুঠো থাবার জোটেনা, যে দেশের মাত্রুষ আজ ৬০ টাকা মাসে রোজগার করে ৫টি পোস্থা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে সেই দেশের মামুঘের কাছ থেকে আবার বিকল্প উপায়ে Lottery থেলে কিম্বা যাত্রাগান করে ঐ টাকা তলে সেই টাকা দিয়ে সম্পত্তি কিনে সরকারের কাছে দিছে, ১৯৫৬ সালে ২২ বিঘা জমি ১২ হাজার টাকায় Health Centre-এর জন্ম মূর্শিদাবাদের রানী নগর ২ নম্বর ব্লকে দিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারের টনক নড়েনি যে ওথানে একটা Health Centre থুলতে হবে, এথনও হয় নি।

দবকারের অধিগ্রহণ ordinance বলে এটা আপনারা করলেন। আপনারা কি এথনও পর্যন্ত ৭ বিহা জমি অধিগ্রহণ করতে পারেন না, এটা কি রকম অকর্মণ্যতা। আমার কথা হচ্ছে যা কিছ অক্টেন করুণ জনসাধারণের কলাাণের জন্ম, সাধারণ মাহুদের কল্যাণের জন্ম যাতে হয়। এটাতো ম্বান্তার র্যাপার, এটাতে স্কম্বাস্থ্য গড়ে উঠবে একটা ব্লকের Under এ মাননীয় ভূমি রাজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় যদি Health Centre করার জন্ম যে ব্লকে Health Centre নেই সেথানে একটা প্রাইমারী Health Centre ও ২টি Subsidiary Health Centre আজ ২২ বছরের মধ্য হবেনা কেন, কি কারনে হবে না। জমি পাওয়া যাচ্চেনা, জমি পাওয়া যায় না, এসব টাল বাহনা না করে সরকার অধিগ্রহণ আইন অফুসারে জমি নিতে পারেন Proper Compensation দিয়ে। এগুলি লক্ষ্য রাখতে হবে। শুন এগুলি লক্ষ্য রাখলে হবেন। আরো দিক আছে স্দিকেও লক্ষা রাখতে হবে। এই যে আইন এই আইনের গুরুত্ব আরো সনেক বেশী। এই আইনকে বাড়িয়ে নেবাব প্রশ্ন আছে। নিশ্চ্যই, কিন্তু এর গুরুত্ব যে রক্ম সেইর্ক্ম গুরুত্ব দিয়ে কাজ হওয়া দরকার, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যা বলেছিলেন যে ক'কাঠ। জমি নাকি হাতে আছে সেটার ব্যাপারে কিন্তু অতীত ১৯৪৭ সালের দিকে তাকিয়ে দেখন যে, দেশে মুখন heavy exodus এখন ক্ষাটা সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছেন আর কত সম্পত্তি বিলি করেছেন। আজও আমরা তাদের efugeo বল্ছি, আজও আমরা ভাদের রায়তি স্বহু দিতে পারিনি। কোন refugeo কে বিনা শ্রদায় bond করে দিতে পারছেন না, আজও হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্থদের সরকারের াছে claim আছে। আজ্ও তাদের সম্পত্তির সত্ত দেওয়া দেওয়া হয় নি। অথচ সেই উদাস্ত ভাই, তার। তাদের সম্পত্তির স্বরু না পাওয়ার জন্য বিভিন্ন লোন থেকে বঞ্চিত হচ্চে। তারা স্থার loan পাছেনা, Agricultural loan পাছে না, এই ধরণের জিনিয় হয়ে আছে, সেওলি আপনারা দেপবেন নাং নিশ্বই সেগুলি আপনাদের দেখতে হবে। মাহুযের জন্ধরী প্রযোজনীয়তার থাতিরে যে সমত আইন যে ভাবে প্রয়োজন করা দরকার তা আপনারা করবেন। আজকে বর্গাদারদের একরকম heredilary right দিয়েছেন বলতে হয়। আত্মকে বর্গাদারদের নোটিশ করা দ্বকার। কোন বর্গাদারকে নোটিশ করা হয় না। তাদের যে একটা interest আছে গুমির উপর সেটা প্রয়াল করা হয় না। জুমির মালিককে ডাক। হল, Compensation দেবার ্ৰুক্ত নোটিশ দেওয়া হল, তাকে বলা হল সাফ কথা যে, তুমি ২০০/২৫০ ঢাকা পাবে **অবস্থা আ**মার গ্রামে যা ঘটে থাকে সেটা বলতে পারবো, অন্ত জায়গার কথা বলতে পারবো—এই ২৫০ টাকা নিয়ে তুমি বিদায় ১ও, জমি নেবার সময় নোটিশ করলেন, এদিকে মামলা চলবেনা। কিন্তু Proper Compensation গরীৰ মাগুদকে দেবার জন্ম এ সম্বন্ধে একটা Fixation থাকা উচিৎ ্য, ২৫ কি ৩০ বিঘা জমি পর্যন্ত যে সমস্ত জমিওয়ালাদের জমি অধিগ্রহণ করবো তার Compensation ভালভাবে দেবো।

আর ২৫।৩০ বিঘা জমির মালিক যারা তাদের জমি যথন আমরা অধিগ্রহণ করবো তথন তাদের কমপেনসেনের ব্যাপারটিকে আলাদা ভাবে ট্রিটমেন্ট করবো। এটা কি করতে পারা যায় না ? নিশ্চয়ই পারা যায়। সরকারী কর্মচারীদের যেথানে তান সঙ্কুলান হয় না, মুরগার খাঁচার মত ছোট ছোট ছারে বসে যেথানে তাদের কাজ করতে হচ্ছে, রাইটার্স বিল্ডিংসের বিভিন্ন দপ্তরে এই অবস্থার মধ্যে যথন নাভিশাস উঠেছে তথন বড় বড় বাড়ীর মালিক যারা তাদের সামান্ত কমপেনসেসন দিয়ে বাড়ী রিকুউজিসন করে নিতে আপত্তি কি আছে সেটা আমি বৃষ্ঠে গারছি না। এরজন্ত যে যে আইনের পরিবর্তন দরকার সেগুলি নিশ্চয়ই করতে হবে। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটির এক্সটেনসন নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। ৫ বছর তো অভিন্তান্ধ করে স্লিছিল, কাছেই এথন যথন এই বিধানসভা চলছে আর ৬ মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে অভিন্তান্ধ

করে নিতে ধবে তথন এত তাড়াতা।ড় না করে একট ভালভাবে চিন্তা করে এটা আনা উচিৎ ছিল। যাই হোক, এটা যথন এসেছে তথন আপত্তির কিছু নেই, আপত্তি করে কিছু লাভও হবে না, কেন না জনসাধারণের ব্যাপার এটা এবং সেইজন্ত আমি এটাকে পূর্ণ সমর্থন করি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি মল্লিমহাশয়কে অন্তরোধ করবো আপনি যথন এই কাজে হাত দিচ্ছেন তথন মাননীয় স্বাস্তামন্ত্রির কাছ থেকে জিজ্ঞাদা করে নিন যে কোন কোন ব্লকে হেল্থ দেওীবের জন্ম জমি প্রয়োজন দেই ব্লকের জমি সামান্ত কনপেনসেমন দিয়ে অধিগ্রহণ করে এই কাজগুলি করুন এবং কোন কোন ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন অফিস এর নিজম্ব বাড়ী নেই সেগুলিও আপনতক দেখতে হবে এবং দেগুলির জন্মও আপনাকে জমি অধিগ্রহণ করে বাটা করতে হবে। ভাডা বার্ডীর ছোট ছোট করে থেকে সরকারী কর্মচারীর। আজকে ইনস্তানিটেসনে ভূগছে। কাজেই আপনি বাড়ী তৈরী করার জন্ম সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারেন নাং নিশ্চয়ই পাবেন। আজকে আপনার৷ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসগুলির জন্ম একটিও বাড়ী তৈরী করতে প্রেছেন গ অপরের বাজী ভাঙ। নিয়ে দিনের পর দিন চলেছে, আর বাজীভ্যাল। একটিব পর একটি নোটিন দিয়ে যাচেছ এবং তার ফলে অনবরত ভাড়া বেডে যাচেছে। কাছেই এইভাবে ভাড়া দিয়ে দিনের পর দিন অথ অপচয় হচ্ছে, অথচ এক সঙ্গে এই টাকা ইনভেষ্ট করলে অনায়াসেই বাড়ী কৈরী হয়ে যায়। এবং সেই বাড়ী সরকারের নিজম্ব বাড়ী হয় এবং ভাঙাও বেচে যায়। কাজেই এই ব্যবস্থাগুলি আপনারা আগে করন। পুলিশ মন্ত্রিকে বলছি আপনি খোঁজ কবলে দেখতে পারেন যে এমন অনেক থানা আছে যেখানে থানা এক্সটেনসনেব স্থান সম্বলান হবে না, এটা বুটিশ আমল থেকে আছা পর্যন্ত একইভাবে সমানে চলে আসছে। এওলি কি ঠিক করা যায় না । সরকাবেব একটি বিভাগ আৰু একটি বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে এই অধিগ্রহণ করে গান। একটেনসন করা কি যায় না ? নিশ্চয়ই যায়। সেইজন্ম আমি অন্তরোধ করবো এইসমন্ত জিনিসগুলি করে ঐ গুরীব লোকদের দিকে একট তাকান যাতে ঐ কমপেনসেসনের জন্ম তাদের উকিল, মোক্তার ইত্যাদির কাছে ছটতে না হয়। কেন না, সে হয়ত ১০০।২০০ টাকা কমপেনসেমন পাবে তাব জন্ম তাকে সেই উকিল, মোক্তার রেভিনিউ এজেন্টেব কাছে বিশ বার ছুটতে ২বে এবং তাবপর তাব ৫০।৬০ টাকা এই ব্যাপারে খরচ হয়ে যাবে এবং তাদের হয়রানিও অনেক হবে। কংগ্রেই এই অল্প টাকা যার। কমপেনসেমন পাবে তাদের আপনারা বার্ছীতে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন তাতে আপনাদের ও এই অফিসারদের জনসাধারণ আশাব্রাদ করবে। কিন্তু উকিল, মোক্তারদের কাছে পাচিয়ে স্কুটজ করে মাছ্ময়কে দিনের পর দিন অচ্থা ২যুরানি করবেন না। এই দিকে আমি মাননীয় মদ্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিলটিকে সমধন করে আমার বক্তব্য শেষ কর্বছি।

[4-00-4-10 p.m.]

শীকাশীনাথ মিশ্র । মাননায় স্পাঁকার মহাশয়, আজকে এই সভায় যে বিল এসেছে তাকে আমি পূল সমগন গানিয়ে কয়েকটি বক্তবা রাথছি। সার, এই বিলের অতিত্ব « বছবেব এবং এর আগে আনারা দেখেছি বছরের পর বছর এনামেওমেণ্ট হিসাবে এটাকে বাভিয়ে দেওয়া হছে এবং সেহভাবেই চলছে। এই « বছর এর অন্তিত্ব বাড়ানো হছে এটা যদি তা না করে ১০ বছর করা হত এবং জনসাথের কাজে লীগানো যেত—জনগণের জন্স বা সাবারণ মান্ত্রের উপকারের জন্স যে বিল আনা হয়েছে এটাতে আমরা চাই সাধারণ মান্ত্রের উপকারের জন্স যেথানে রান্তা ঘাট হবে, হাসপাতাল, সেচের ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ হবে সেথানে এই বিল আমার মনে হয় ১০ বছরের জন্ম করা হলে ভাল হত এবং এতে বছরে বছরে যে মুদণ খরচ হয় তাও বাচতো। দেশের কাজের জন্ম যে গ্রহণ এবং সংগ্রহ করার জন্ম আজ যে বিল এসেছে তাতে আমরা অনেক সময় দেথি স্কুল,

কলেক বা হাসপাতালের জন্ম জমি হয়ত নেওয়া হয়েছে কিন্ধ সেখানে জমির মালিক যাদের তিন বিহা বা ৫ বিঘা জমি গিয়েছে — এমনও দেখা বায়, এক বিধবা হয়ত তার ৩ বিঘা বা ৫ বিঘা জমি আচে এবং তাতেই তার সংসার চলে, তাদের ক্ষতিপরণ ঠিক সময় সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া ভ্যনি। আজকে যাতে এই ক্ষতিপুরণ বিশেষতঃ যারা ৩ বিবা বা ৫ বিঘার মালিক তারা ঠিক সময় পায়, সে দিকে স্থার, আপনার মাধামে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করচি। স্থার. অন্মার পর্বতী বক্তারা বলেছেন যে, ৩ বিঘা বা ৫ বিঘার মালিকের জনা যে ক্ষতিপরণ এবং ৭৫ বিলা বা ২০০ বিঘার জনা যে ক্ষতিপুরণ সেটা যেন সমান না হয়। অগাৎ, ৩ বিঘা বা ৫ বিঘার জনা যে ক্ষতিপ্রণ সেটা যেন বেশা হয় আর ৭৫ বিঘা ও ১০০ বিঘার জনা যে ক্ষতিপ্রণ সেটা যেন ক্ম হয়। স্থার, এ আজি আমিও আপনার মাধামে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে রাথছি। ভাবপার স্থার, স্বকার যে বাড়ী নেন বা বিক্টজিসান কারেন বা জমি নেন সেই বাড়ী বা জমি**র** মালিক হয়ত গরিব, হয়ত তার উপর নিভর করেই তার সংসার চলে কিন্তু আমরা দেখি তারা চিক সম্য ভাত। পান না। সেইজকু স্থার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বল্ছি, বাজীব মালিক যদি গরিব হয়, তাহলে সে যাতে তার প্রাপা ভাডা ঠিক সময় পায় সেটার বাবন্তা ্যন করেন। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, রাস্থা বা হেল্থ সেন্টার করার জন্ম জমি নেওয়া হয়। স জমির হয়ত অনেক ভাগীদার থাকেন এবং তাদের মধ্যে হয়ত একজন মত দেন, আরু দশজন মান্দ্র না। প্রামে ঘরে এটা আমর। বংশছি যে ১০ জন যারা মত দেন না তারা হয়ত মনে করেন ঐ জমি কোন কাজে লাগবে, তাই তারা রেথে দেন। সেহ জমি যেটা রাস্থা বা হসপাতালের জন্ম নেওয়া হয়েছে তার ক্ষতিপরণ যদি **ঠি**ক সময় দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় এই জিনিষ হবে না। সরকার থেকে যে জমি নিচ্ছেন সেই জমির অংশীদারদের যদি ঠিক সময় ক্ষতিপুরণ ,দওয়া হয় তাহলে এ সমস্তার সমাধান হবে এবং মান্তবের কল্যাণের কাজে এগিয়ে যাওয়া ্র বাবে। আমি দেখেছি আমাদের বাকুছা জেলায ভামপুরের গলাজল ঘাটি থানায়, ভামপুর থানায় সীড প্রোসিডিং এগ্রিকালচারাল ফার্ম হয়েছে, সেই ফার্মের জন্ম যে গমি দখল করা হয়েছে স্বকার থেকে সেই জ্মির যারা অংশাদার তারা অধিকাংশ দেখা গেছে ভূমিহীন। সেই ভূমিহীন ্লাক গুলি এখন পর্যন্ত ক্ষতিপ্রণের টাকা পায়নি, যার ফলে তাদের ভাতে মারা হয়েছে। সেজস্ত মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অন্তরোধ করব ্য আইন প্রণয়ন করা হবে সেই আইন ঠিকমত কার্যকরী করে যাতে জনসারণের স্বার্থে লাগান যায়, যাদের জ্মি নেওয়া হচ্ছে তাদের যাতে ঠিক সময়ে ক্ষতিপ্রণের টাকা দিয়ে দেওয়া হয় সেদিকে ্যন লক্ষ্য রাখা হয়। এইভাবে কাজ করলে তবে দেশের প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আমি বড়লোকদের কথা বলছি না যাদের হাজার হাজার একর জমি আছে। আজ পর্যন্ত তাদের জমি আক্ষার করা হয়নি, যার ১০া২০ খানা বাড়ী আছে তার বাড়ী সরকার থেকে এয়াক্য়ার করা হয়নি, কিন্তু বাড়ী তাদের নেওয়। হয়েছে, যারা গরীব এবং যে বাড়ীটা ছিল তার একমাত্র রুজিরোজগারের পাথেয়। সেই গ্রীবরা যাতে বাচে সেইভাবে আইন প্রণয়ন করা ছোক। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আজকে যে বিল এই হাউসে এনেছেন জনগণের উপকারের জন্ম, দেশের প্রগতির জন্য এই বিলকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্বছি।

শীঅখিনী রায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিল যেটা আনা হয়েছে তাতে ধালি একটা কথা

— সময় কাল, বা আয়ুন্ধাল, এটা বাড়ান হচ্ছে। সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই যে
অর্থনৈতিক স্মারকলিপি এবং উদ্দেশ্য, বিধানসভার এই সমস্ত নতুন সদস্তরা যে আকান্ধা নিয়ে
এসেছেন সেই আকান্ধা পূরণ করতে গেলে এইরকম একটা ধোঁয়াটে ভাব যে অর্থনৈতিক

শারকলিপিতে রাখা হয়েছে তাতে তো প্রণ হবে না। অর্থনৈতিক শারকলিপির মধ্যে রাখা হয়েছে যে ৫ বছরের মধ্যে জমি নেব কি নেব না, নইলে কতটা নেব এই কথাটা বলা হয়েছে, সেটা ওয়া অহমান করতে পারেন নি। কেন পারেন নি, না, আগের দিনে যেখানে ভিসইনটিগ্রেটেড অর্গানাইজেশান, কোন দপ্তরের সঙ্গে কোন দপ্তরের মিল নেই, কার কি চাহিদা আছে সেটা জানা নেই, অথবা সমন্ত চাহিদা পূরণ করতে হবে এই বিলের মধ্যে, কাজেই এটা একটা ভিসইনটিগ্রেটেড ওয়েতে চিন্তা করা হয়েছে, সেজল এর মধ্যে পুঁজে পায়িন আগামী দিনে বেশী জমি নিতে হবে কি কম জমি নিতে হবে। সেজল প্রচঙ হতাশা এই শারকলিপির মধ্যে তুলে ধরেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সামাজিক চাহিদা কিরকমভাবে বেড়ে চলেছে, সেই সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে গেলে কি পরিমাণ জমি নিতে হবে এটা খাভাবিকভাবে একজন প্রবীন সদশ্র হিসাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরেব মন্ত্রা হিসাবে তাঁর ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা এথানে প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৪৮ সালে যথন আমাদের কিছু লক্ষ্য ছিল না যে দেশকে কোন দিকে এগিয়ে নেব, কিভাবে গড়ব তথন এই বিল তৈরি করা হয়েছিল।

#### [4-10-4-20 p.m.]

আমার মনে হয়েছে এটা সেই ১৯৮৮ দাল থেকে আজ পর্যত্থেন পুরান কাপত বহু তালি দিয়ে তা বদল করার চেলা করা হয়েছে। কিন্তু তা করে রূপ বদল করা যায় না। আছেকে যে সামাজিক চাহিদা তা ঐ তালি দেওয়া কাপতে হবে না। সেইগুনা আমি আশা করেছিলাম যে মন্ত্রীমণ্ডলী এবং ভূমিরাজস্বমন্ত্রী যিনি নাকি গ্রামের লোক তিনি সামগ্রিকভাবে একটা বিল এথানে উপস্থাপিত করবেন—কিন্তু আমি সেটা পাচ্ছিন।। তিনি সেচের কথা বলেছেন, বলেছেন যে নতন সেচের বাবন্তা করতে হবে ও পুরাতন ডি. ভি. সির সংস্কার করতে হবে। তিনি ডি. ভি. সি. এলাকার লোক ও আমিও ঐ এলাকার লোক। ঐ ডি ভি. সি এলাকার রাইট ব্যাক্ষেও লেফট ব্যাক্ষ এলাকায় ৭ লক্ষ্ একর জ্বমিতে সেচ হয়। এতে বহু লোক কে জল দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের বহু পরাতন দাবী ছিল সেটা হচ্ছে যে ব্যাপক সংস্কার ডি ভি সি এলাকার ফিল্ড চ্যানেলের সংস্কার। আমি দেখেছি অন্ধ্র প্রদেশের ক্ষণ ভ্যালিতে স্থানে জল কিভাবে ধুইয়ে নিয়ে গিয়ে অস্ত জমিতে ফেলে। কিন্তু আমাদের এনটায়ার ডি. ভি. সি. সিসটেম যা তাতে উপর তলার জমির সেচের জল উপতে পড়লে তবে পরের জ্মিতে যাবে। ফলে জমির উবরা শক্তি বেটা সব ধুইয়ে নিয়ে যায় ও অন্স জায়গায় ফেলে দেয়। এই যে মিনিমাম ওয়াটার এও ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেসান সেটা হচ্ছে না। ফ্রাসিং য্যাওয়ে ও জুসিযেটা সেটা হচ্ছে না। বিভিন্ন সময় প্লানিং কমিসন এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য করে গেছেন যে সেচের এই জিনিষ সংস্কার করতে হবে। কাজেই ডি. ভি. সি. ক্ষমাও এবিয়ায় যদি ভিল্ক চ্যানেল না করা হয় তা হলে একবার বা ছবারের বেশা ফ্সল উৎপাদন করতে পারা যাবে না। এই ভাবে যদি উর্বরা শক্তি ধুইয়ে নিয়ে যায় তা হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্তায় আমাদের ফিল্ড চ্যানলের সংস্থার করতেই হবে। এই ফিল্ড চ্যানেলের যদি সংস্থার করতে চান তাহলে এই আইনের আয়ুম্বাল বাডান বা এর অসমাপ্ত কাজ তা করতে হবে। তু' দিন আগে তকের সময় আমি এই কথা বলেছিলাম। যেটা লোকসভায় হয়ত আজ আলোচনা হবে যে সেকসান সেভেন তাতে মার্কেট্ট ভ্যালু তা দিয়ে জমি নেওয়ার কথা। কিন্তু এইভাবে জমি নিয়ে किन्छ ज्ञात्मन कर्ता यादा ना, कांत्रथाना करा यादा ना। कांद्रिक এই সেক্সান সেভেন বাতিল করা হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনৈক সদস্ত আবেগের সঙ্গে বলেছেন যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতাল করতে চান—কাজেই তাড়াতাড়ি জমি নেওয়া হোক ও মার্কেট ভ্যালু দেওয়া হোক। কিন্ধ এই আইনের যে হার্ডেল অবষ্ট্রাকল আছে তা সেকসান সেভেনকে সংশোধন না করে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকলেও বা সেচমন্ত্রীর সে ইচ্ছা থাকলেও ফিল্ড চ্যানাল করতে পারবেন না। সেজগু

আমরা আশা করেছিলাম যে সেই সামাজিক চাহিদা মেটানোর জন্ম বস্তা পচা আইনের সংশোধন কবা উচিত।

সেটাই আশা করব আপনি জানাবেন। তারপর compensation দেবার ক্ষেত্রে অতীতে কি হয়েছে সেটা সকলেই জানেন। বৰ্ধমান University-র জন্ম যে বাড়ী লোকে ৫ হাজার টাকায় নিত্না। বিশিষ্ট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমলাতত্ত্বের সহযোগিতার সেই বাডীর জল ৮০ হাজার টকো compensation সরকার থেকে নিয়েছে। স্কুতবাং আইনটি ঐবক্মভাবে থাকলে আমলাতন্ত্র vested interest-কে উপক্ষত করতে পারবে এবং স্বল্প জ্ঞানর মালিককে অনাথ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে একটা hurdle, বহু সদস্য চিৎকার করছেন যে আমরা যাবা গাম থেকে এসেছি ভারা থাকব কোথায়। আপনাদের এর জন্ম বাড়ী তৈরী করতে হবে। এই বাড়ী তৈরী কৰতে গোলে জমি requisition এবং acquisition করতে হবে। কাজেই Section 7 যদি ঐভাবে বেথে দেন তাহলে কোলকাত। সহরে ১ কাঠা জমির দাম ৩০।৩ঃ হাজার টাকা হবে। অতএব সদস্যদের বাজী তৈরী করার ইচ্ছা যদি পূরণ করতে হয তাহলে কয়েক শো কোটি টাকা বাজী তৈরী করার জন্ম ক্ষতিপুরণ দিতে ২বে। সেজন্ম এই Session-এ আশা করব গুতন পরিস্থিতি অন্ধুসারে এই ধারা বদলাবেন। কয়লাথনির ক্ষেত্রেও দাবী করছি যে এগুলি জাতীরকরণ করা উচিৎ। আছ একজন সদস্য এবিষয়ে একটা দৃষ্টি আক্ষণা প্রস্তাবিও দিয়েছিলেন। এখন এই যে Section 5 ্ষ্টা আছে তাতে exclusion of coal mines যদি বদলী না করেন তাহলে nationalisation of coal mines করতে পারবেন না। এখন বেকার সমস্তা সমাধানের জন্ম ছোট ছোট কারখানা করতে হবে, রাস্থা করতে হবে, আনেক project করতে হবে কিন্তু এণ্ডলি করতে গেলে এই ছেউডা গাইনকে বার বার না বদলে একে নতনভাবে চেলে সাজাতে হবে। কলি আমাদের P.W.D. Minister আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। সেথানে বছদিনের একটা পুরুরের পাডের ্ভতর থেকে একটা বৌদ্ধ মন্দির বেরিয়েছে। এখন যাঁর জমি তিনি বলছেন এই সময়ে একটা দিওে মারা যাবে। কারণ সকলেই জানে যে এব জন্ম সরকার টাকা থরচ করতে বাধা। এই বক্ষ একটা জিনিষের জন্ম সেখানে যদি গবেষণা করতে হয় তাহাতে সেখানে নতন নতন রাস্তা তৈরী করতে হবে, জমি নিতে হবে এবং এর জন্ম বছ ক্ষতিপ্রণও দিতে হবে। সেজনা মন্ত্রি-মহাশয়কে আবেদন করা যে বর্তমানে যে দৃষ্টিভর্মীতে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি তাতে সেচ, বিছাং, কোলকাতা ও গ্রামাঞ্চলে বস্তী উন্নয়ন করতে গেলে এই একটি মাত্র যে আইন আছে, সেই আইনকে যদি জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে পরিবর্তন না করেন তাহলে আমর। অগ্রসর ংতে পারব না। স্রত্যাং আবেদন রাথচি যে এই Session-এর মধ্যে এই আইনের প্রণাদ পরিবর্তন করে comprehensive আইন আত্মন। এই appeal করে আমি এই বিলকে সমর্থন কর্মচ।

[4-20\_4-30 p.m.]

শীসভারঞ্জন বাপুলীঃ মিঃ স্পীকার, স্থার, আজকে ১৯৪৮ স লের এটাক টু তার কিছু পরিবর্তন করা হছে। আজকে আমি প্রথমেই একটা কথা মনে করতে চাই যে এখানে একটা এটাই হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিন পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর কংগ্রেস সরকার চিন্তা করেছিলেন দেশের কিছু ডেভেলাপমেন্ট করতে হবে। কিন্তু ডেভেলাপমেন্ট করতে গেলে, কোন জমি নিতে গেলে একটা আইন দরকার ছিল। তাই ঠিক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পর এই এটাক্টটা ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করার জন্ম করা হয়েছে। স্কুরবাং আমি বলবে। idea of this Act হছে ideal of our nation সেদিন এটাক্টের আইডিয়া যা ছিল যথন ইনটোডিউস করা

হয়েছিল তা হ'ল for the best interest of the people in general এবং ফর দি ডেভেলাপমেন্ট অব আওয়ার কানটি আজকে আমাদের দেশের কিছ উন্নতি করতে গেলে. শিল্প করতে গেলে, কলেজ করতে গেলে, কোন স্বাস্থ্যকের করতে গেলে জায়গার দরকার আছে। স্বতরাং যথন এটি হয়েছিল ১৯৪৮ সালে তথন the then Legislature তারা ডিপলি কনসিডার্ড যে ইনটোডাক্সান অব দিস এটি ইজ এটান আর্জেট ফাক্টির তথনকার প্রভিমিকায় বাংলাদেশে কোন কাজ করতে গেলে, কোন কাজ ভরাবিত করতে গেলে, সাধারণ মাত্রধের কোন উপকার করতে গেলে. দেশের কোন ডেভেলাপমেণ্ট কাজ করতে গেলে একটা আইনের দরকার হয়েছিল। তাই সেটা হল আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। সেটা হল this Act II of 1948 কিন্তু সেটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন ইত্যাদির কিছু কিছু প্রয়োজন হয়। কারণ, circumstances are changing, কাজেই তার মধে সঙ্গে আমাদের পদক্ষেপের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। कांत्र > २४ माल तरकाउँ कारत कारता व्यवित्व यावात कथा हिस्रात मतकात हिला मा। situations are changing স্থাত্তর হার সংশোধনের প্রয়োজন আছে। আজকে মদ্রিমহাশ্র মাত্র পাঁচ বছরের জন্ম না করে যদি আরও বেশি লগা করে নিতেন তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারতাম। আমি নিজে ক্যেক্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, হাইস্কুলের সেক্টোরী ছিলাম, বিল্ডিং এক্সটেনসানের গুল টাকা পেয়েছিলাম, জাযগা ছিল মা, ল্যাণ্ড এয়াকউজিসানের জন্ম চেঠা করেছিলাম, লাওি এটাকোয়ার করলাম, তারপর বিল্যিং হোল। এটা যদি না হাতে থাকতো দেশের সভ্যতার, সংস্কৃতির, ক্লাষ্টর উন্নতি –এইসব আমরা কোন দিনও কল্পনা করতে পারতাম না। তাই আজকে এই বিলটাকে গুলু স্বাগত জানাব না পারপাস অব দিস বিল যেটা ১৯৪৮ সালে হয়েছিল তার্জক প্রয়োজন বলে মনে করি। আমাদের দেশ আতে আতে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে এবং দেশের উন্নতির কথা ভারতে হচ্ছে সরকারকে। আজকে কোটি কোটি লোকের অন্নের সংস্থানের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে. শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদের স্বাস্থ্যের দিকে দেখতে হবে। তাই পারপাস অব দিস বিলকে বলি আইডিয়াল অব আওয়ার নেশান। স্কুতরাং এর প্রযোজন আগে যা ছিল আজকে এর প্রয়োজনীতা আরও বেশা হয়েছে। আজকে এই বিলকে বাডাবার দরকার ২য়েছে। কিন্তু কয়েকটা জিনিষ আছে। সেটা হলো এ্যাপ্লিকেশান অব দিস বিল। তারওক্ত কিছু রুলসের পরিবন্তনের প্রয়োজন আছে। সাজকে আমরা যে আইন করেছি তাকে উপযুক্তভাবে নোটিফায়েড করতে হবে যাতে ইনটারেস্টেড পারস্থ অব দি লাওি তাদের যদি অবজাকশান্ত থাকে তাহলে দ্যাট দি মাটোর উहेन वि शत्रु वह य नः धुन श्रीमिष्यात जात करन होका त्राला, ऋतनत हेहे, वानि, मिरमेहे রয়ে গেলো এবং অনেকটাই নঃ ২লে। কিন্তু বাড়ী করতে পারা গেলো না। সেইজন্ম বলবো আমাদের আইডিয়া অথাৎ honest idea of this Legislature সেইটা যাতে হয় সেজনু বিলের সঙ্গে সঙ্গে রুলসেরও পরিবত্তন দরকার। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই সেক্সান সেভেন অব দি এাক্ট ষেটা মার্কেট ভাগের কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন।

মাননীয় সদস্য মার্কেট ভ্যালুর কথা বলেছেন সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এবং আমি বলব সেকসন ৭ দি দেন লেজিস্লেচার খুব চিন্তা করে দিয়েছিলেন। তথন এক কাঠা জায়গার দাম কোথাও পাঁচ টাকা, কোখাও পাঁচ টাকা, কোখাও পাঁচ টাকা চিল। আর আজকে এক কাঠা জায়গার দাম পাঁচ হাজার টাকা। আরও দশ বছর পর হয়ত দশ হাজার টাকা মার্কেট ভ্যালু দেখব। স্বতরাং মার্কেট ভ্যালু নিশ্চয়ই দরকার। এবং মার্কেট ভ্যালু যদি আজ করতে না পারি তাহলে গরীব সাধারণ লোক যাদের জমি আমরা দেব তাদের উপর অবিচার করা হবে। সেকসন ৭ অব দিস য়াক্ট ইজ দি প্রপার সেকসন বার জক্ত আমর। এই গ্রাক্টে প্রকৃত

রূপ দিতে পারব। সাধারণ চাষী, কৃষক, সাধারণ লোকদের জমি ল্যাও এ্যাকুজিসনের মাধ্যমে যদি আমরা নিয়ে কাজ করি তাহ**লে** তার ডিউ কমপেনসেসন মার্কেট ভ্যালু যেন তিনি পান। তারজভা সেকসন- ৭ অত্যন্ত ইম্পরট্যাণ্ট ফ্যাক্টর। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আপনাকে অন্তরোধ করব এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জানাতে চাই যে আজকে এই এটাক্টকে হমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আমাদের আমলাতম্বের হাতে গিয়ে পড়তে হয়। সেজকা অনেক গ্রাবদের. অনেক সাধারণ লোকের, অনেক সেক্টোরীদের, অনেক অর্গানাইজেসনের হেডদের অনেক কঠের মধ্যে পড়তে হয়। যারা কোন ফাইল দেখতে গেছেন আলীপুর ল্যাও এ্যাকুইজিসন অফিসে তারা জানেন যে ওটা একটা কিসেব কারথানা। একটা ফাইল খুঁজ**লে লাাও** এয়াকুইজিসন काल्नेकेत अफिरम जाता वल्ल रा रमरे कारेन तारेगाम विल्डिश्म र्शस्क रफरतं नि । आर्रात मिन ফাইল দেখে এসেছি, তারা বললো ওমুকের কাছে যান, গেলাম, ফাইল দেখলাম, পরে যথন গেলাম, দেখলাম ফাইল দেখানে নেই—বললেন ঐ রাইটাস বিল্ডিংস থেকে ঐ ফাইল ফেরে নি। এই অবস্থা সেথানে। আমি এইজন্ম খুব ছঃখীত। এই আমলাদের কিছু পরিবর্তন ল্যাণ্ড প্রাকুইজিসন অফিসে দরকার। ল্যাও প্রাকুইজিসনের কার্ড যদি কিছু করতে ২য় ধদি এ্যাকুইজিসনের কিছু কাজ করতে হয় তাহলে আমলাদের কিছু পরিবর্তন দরকার। আলিপুর কালেকটোরেট, ল্যাও এাকুইজিসন অফিসের আমূল পরিবর্তন দরকার। আমি আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করব যে তিনি যেন এই সমস্ত একটু অন্তসন্ধান করেন আলিপুর কালেকটোরেট, ল্যাও এগাকুইজিসন অফিসে কি কাওটাই না ঘটছে। আজকে আমাদের অগধাবন করতে হবে ভাল করে যে উদ্দেশ্যে এবং যাদের জন্ম আমরা আইন করছি, আইনের রূপ দিতে চেটা করছি কিন্তু মুটিনেয় কতকগুলি আমলাতা দ্বিক-চক্র তাকে ব্যাহত করছে এবং আমাদের নাম থারাপ করছে এবং সাধারণ লোকের কাছে আমাদের হেয় করছে। তাই আমি মাননীয় মল্লিমহাশ্য়কে বলতে চাই যে আপনি এই বিষয়ে লক্ষ্য রেথে পার্পাস অব দি বিল টোটালী সাক্ষেসফুল করতে এবং পার্পাস অব দিস বিল ফর দি বেষ্ট ইনটারেষ্ট অব দি পিপ ল এই দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। এই আশা-আকান্ধা রেথে আমি আমার বক্তবা শেষ কর্রছি।

ডাঃ জয়নাল আবেদিনঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, প্রগতিশাল গণতান্ত্রিক জোটের অক্যতম শরিক সি. পি. আইর বন্ধ শ্রীসরোজ রায় মহাশ্য এই বিল সমর্থন করতে গিয়ে কিঞ্চিত্র ইনসিনিউয়েসন করে কথা রেথেছেন। আমিও এই বিলে বক্তব্য রাগতে চাই। বিলের যে আলোচনা সেই আলোচনার জবাব ভূমি রাজ্য মন্ত্রিমান্ত্র দেবেন। মাননীয় সবোজ্বার বলেছেন সিরিয়াসনেসের অভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, জাপনি জানেন আমাদেব কলমে যে ব্যবস্থা আছে, আই ইনভাইট ইওব এ্যাটেনসন টু সেকসন ৬৭(৩) তাতে সেই ধারা পালন করতে যদি হয় তাহলে বিশের আলোচনা সম্ভবপর হয় না কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপনার ক্ষমতা আছে, এটা ইওর ডিসক্রিসন এখানে সটার নোটিশে আলোচনার পার্মিশন দেয়ার অঞ্মতি দেয়ার প্রেরা এক্তিয়ার আপনার আছে। আজকে একটু আগে আলোচনার আমি আবেদন করেছিলাম এবং আপনি সেই পার্মিশন দিয়েছেন। এই আইন প্রচারিত আইন। ছয় সপ্তাহ এর ব্যতিক্রম হতে পারে, রহিতও হতে পারে। সেজস্থ এই বিধান আপনি জানেন যে আমাদের কি দৃষ্টিভসী নিয়ে করা হছে। এই আইন হছে মূলতঃ উন্নয়নসূক্ত সেটা আপনি জানেন।

[4-30—4-40 p.m.]

আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দায়িত্ব নিয়েছেন তাতে একসঙ্গে ছটি শক্তর সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম

করতে হচ্ছে—একটা শক্র দারিদ্রা,আর একটা শক্র হল আমাদের দেশের অনগ্রসরতা,এই চুটি শক্রর সঙ্গে যদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের তরিঘটি অনেক সময় সংক্ষেপ করে উন্নয়নমূলক অনেক আইন এবং বিধি প্রণয়ন করতে হচ্ছে। তাই আমরা দারা বাংলার চার কোটি দাছে চার কোটি মাছষের সঙ্গে আমাদের বিধানসভার সমস্য সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেছি। মাননীয অধাক্ষ মহোদয়, সরোজবাব যে কথা উল্লেখ করলেন সেটা হচ্ছে যাদের তিন বিঘা জমি তাদের বেলায় কি করতে হবে, সে সম্পর্কে একটা ব্যাতিক্রম রেখেছেন কি না। ল্যাণ্ড এয়াকইজিশন এয়ার্ক, ১৯৬৩ প্রাক্ট ৩০-এর যে প্রামেশুমেন্ট তার প্রতি আমি মাননীয় সরোজবাবর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি। তিনি ৩ বিষার প্রশ্ন তলেছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়, জমিতে যে বর্গাদার আছে, যারা আংশিক সতে চাষ করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার, যক্ত ফ্রন্ট নয়, তাঁরা এই বিধান করেন যে, মিনিমাম ইন্টারেই যার আছে সেই লোকও ক্ষতিপরণের অংশীদার হবে, সেই হিসাবে বর্গাদার ক্ষতিপরণের অংশ পাবে। স্তত্যাং আমাদের সরকারের দৃষ্টিভগী কতথানি স্থায় তার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। ১৯৪৭ সালে এই ল্যাণ্ড প্রাকুইজিশন আইন হয়, এই ল্যাণ্ড প্রাকুইজিশনের প্রামেণ্ডমেন্টের ব্যাপারে ল্যাণ্ড রেভিনিউ মিনিষ্টার শ্রীশ্রামাদাস ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন to section 3 of the said Act, after the word "affecting", the words "who cultivates the land wester আজকে তিনি তিন বিষার জন্ম আত্তিরত হচ্চেন, কংগ্রেস সরকার আত্তিরত হয়েছিল কেবল তিন বিঘার জন্স নয়, যদি জমিতে ভাগচাধী থাকে, বর্গাদার থাকে তারজন্ ই আত্ত্বিত হয়েছিলেন। সেজন্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে সরকারের দ্বষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মলতঃ সমাজের তঃস্থ এবং তুর্বল অংশের জন্ম, আজকে সরকার তাই সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের প্রধান শক্ত অন্থাসরতা দর করার কর্তব্য পালন করতে চাই। আপনি স্থাব. জানেন আমাদের একটা কিংবদন্ধী প্রচলিত আছে। যদের সময়ের মত আমরা দায়িত নিয়েছি. মলতঃ সেই সংগ্রাম আমাদের দারিন্তোর বিরুদ্ধে, অন্থাসরতার বিরুদ্ধে, এই সংগ্রামের সময় ভারতীয় ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে যুদ্ধের সময় চলতে চলতে যদি কাঁটা ফুটে, সেই কাঁটা তোলার সময় নাই, চলতে চলতেই সেই কাঁটা আমাদের তুলতে হবে। আজকে পশ্চিম-বাংলার নতন সরকার এই দষ্টিভঙ্গী নিয়ে সময় নই না করে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম, দেশের উন্নয়ন ত্রাত্বিত করার জন্ম, অনগ্রসরতা তুরীকরণের জন্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থা কারেম করতে চলেছে। আজকে বিধানসভায় আপনি অন্নমতি দিয়েছেন এই পর্য্যন্ত বক্তব্য রাথার জন্ত, আইনের আলোচনা করবেন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রিমহাশয়। অন্তান্ত বন্ধুরা যে অভিযোগ করেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জমি নাই ইত্যাদি, সে সম্পর্কে আমি ৩৬ বলতে চাই, আমি কিছুদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলাম, আমি দেখেছি বহু জায়গায় জমি নাই, থানিকটা বিডম্বনা, থানিকটা আপত্তি, ইঞ্জাংশন বাধাবিদ্ব আছে, আমাদের দেশের সমন্ত মান্নুষকে একই ছাঁচে বা একই মনোভাবে আমরা আনতে পারব না। স্বতরাং সকলের উন্নয়নের জন্ম কিছু কায়েমী স্বার্থের লোকের আঘাত লাগে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমি একথা বলি না যে আমাদের প্রণাসন দক্ষ এবং সবাই রাতারাতি পার্লেট গিয়েছে কিন্ধ একটা মনোভাব একটা দৃষ্টিভগী এসেছে যে আমরা উন্নয়ন ত্ত্রাম্বিত করব। আর ক্ষতিপরণ সম্বন্ধে ঘাঁরা বললেন সে সম্বন্ধে আরি বলতে চাই যে, আজকে আমরা সংবিধান সংশোধনের জন্য রিজোলিউশন নিয়েছি, পার্লামেণ্টে যে আইন প্রণীত হয়েছে এবং এই হাউসে সংবিধানে ৫ তারিখে যে সংশোধন অহুমোদিত হয়েছে, দর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি তাতে সংবিধানে ক্ষতিপুরণের প্রশ্ন একদম থাকবে না।

দি ওয়ার্ড "কমপেনসেদন" ছাজ বিন দাবদটিটিউটেড বাই দি ওয়ার্ড "এামাউন্ট"। সেই ক্ষতিপুরণের দৃষ্টিভদীতে আমরা দেখেছি গরীব মামুষ, ছঃস্থ মামুষ যাতে মার। না যায় দেদিকে সরকার সর্বতোভাবে দৃষ্টি রেথেছেন। সরোজবাবু আমার প্রবীণ বন্ধ, আমি তাঁকে এটুকু নিবেদন করতে চাই যে এটা ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল নয়। যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেটা যদি ভাগচাষ হয় বা সেথানে যদি বর্গাদার থাকে তাহলেও বর্গাদারের ক্ষতিপুরণের অধিকার ১৯৬০ সালের আইনে স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই সেথানে আছকে ০ বিঘা জমির জল আত্তিত বা আশক্ষা করবার কারণ নেই। আছকে এখানে সকলেই যে সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন তারজন্য তাদের ধন্যাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister-in-charge of the Bill may please reply.

**এ একপদ খান:** মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে যে বিল উপদ্যাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধ মাননীয় সদস্যেরা যেসব কথা বললেন আমি তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। প্রায় সদস্তই যেটা বলেছেন তার মধ্যে দেখছি ক্ষতিপরণের কথাই তারা বেণা করে বলেছেন। এই ক্ষতিপুরণ সম্বন্ধে আমার শ্রন্ধেয় ডাঃ জয়নাল আবেদিন মহাশ্য কিছু বলেছেন। কাজেই সে সম্বন্ধে আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। একথা ঠিক যে, যে ক্ষতিপুরণ দিতে কোথাও কোপাও দেরী হয়। এটা বিভিন্ন কারণে হয় এবং আহনের বাধা থাকার জন্ম এই দেরী হয়। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই ক্ষতিপরণ তাডাতাডি দেওয়া বায়। আমি একটা হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাতে দেখলাম ঘরবাড়ী রয়েছে এমন যেগুলো আমরা গ্রহণ করছি সেগুলোর ক্ষেত্রে থব তাড়াতাভি ফিফটি পারদেউ দিয়ে দেওয়া হয়। আর একটা হিসেব দেখলাম কতগুলি জায়গাতে মামরা শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতিপুরণ দিয়ে দিয়েছি, যেখানে বাটাবর গবাব লোকের রয়েছে। আমি মাপনাদের এটক বলতে পারি ক্ষতিপরণের ক্ষেত্রে আরও বাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেদিকে নিশ্চমই আমরাসজাগ দৃষ্টি দেব। ফতিপুরণের জন্ম কেঞ্চীয় সরকার যে আইন করতে যা**জে**ন গাসনতম্ব পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই সেই আইনের দারা আমরা পরিচালিত হব এবং কেন্দ্রীয় ারকার যেভাবে নিদেশি দেবেন সেইভাবে পরিচালিত হব। আমি একটা হিসেব দেখা**ছলাম** ক কি হারে গত বছর আমরা ক্ষতিপরণ দিয়েছি। এই এাক্টে যে জমি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে দিখলাম ১৯৬৯-৭০ সালে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দিয়েছি, ১৯৭০-৭১ সালে ২ কোটি ০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭১-৭২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আমরা মতিপুরণ দিয়েছি। কাজেই মাননীয় সদস্তদের এটক অন্তত বলতে পারি এই দিকে আমাদের জাগ দৃষ্টি রয়েছে। মাননীয় সদস্য আবহুল বারি বিশ্বাস এবং সরোজ রায় ধনী এবং গরীবের ক্ষত্রে পুথক পুথক ভাবে ক্ষতিপুরণের কথা বলেছেন। আইনের চোথে সকলেই সমাস এবং তিপুরণ আইনসঙ্গতভাবেই নিধারণ করতে হয়। কাজেই ওপানে এই ধরনের পার্থক্য রাধা ছব হবে না। আমাদের এথানে অখিনী রায় এবং আবছল বারি বিখাস কিছু কথা বলেছেন বং বিশেষ করে অখিনী রায় মহাশয় বলেছেন যে, আমাদের যে ফাইনানসিয়াল মেমোরেগুাম রয়েছে তাতে আমাদের হতাশাব্যঞ্জক একটা কিছু বেরিয়ে পড়েছে। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ভেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা ক্টিনিউয়াস প্রসেষ। কথন আমাদের কি জমি লাগবে, কত জমি শাগবে সেটা অনেক আগে থেকে বলা সম্ভব হয় ন।।

#### [4-40-4.50]

যতই পরিকল্পনা আমরা শক্তভাবে করি না কেন এমন পরিস্থিতির উদয় হয় যথন কিছু কিছু পরিবর্তন করার দরকার আছে। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগ আমাদের যেরকম ঘেরকম ভূমি এহণ করতে বলেন, তারা আমাদের এই দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্ম ঠিক সেইরকমভাবে আমরা জমি এহণ করে উন্নয়নমূলক কাজকে তরাঘিত করার জন্ম আমাদের দপ্তর সবসময় সচেই হরে ব্যবেছে। আমাদের শ্রাজেয় একজন সদস্য সত্যরঞ্জন বাপুলী মহাশয় এটাকে তো সমর্থন করেছেনই তাছাড়াও এটার মেয়াদ বাড়াবার জন্ম বলেছেন। আমাদের ১৯৪৭ সালে এইরকম ধরনের একটা প্রত্যাব এসেছিল যে ১০ বছরের জন্ম এটাকে বাড়ানো যায়। কিছু সেই সময় এইখানে আমাদের যে লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট তারা বলেছিলেন যে না এটাকে এখন পাঁচ বছর রাখা হোক। এরপরে আরো নিশ্চয়ই বাড়ানো দরকার হবে। কাজ তো শেষ হয়ে যাবে না যত বেশা উন্নয়নমূলক কাজের জন্ম আমরা এগিয়ে যাব তত বেশী আমাদের জমি এহণ করার প্রয়েজন হবে। এবং এই আইনকে ততই আমাদের বর্ধিত করে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের কাশীনাথ মিশ্র মহাশয় বাড়ীর ক্ষতিপুরণ সম্বন্ধে বললেন। আমি আগেও বলেছিলাম এবং একটা হিসাব নিয়ে দেখলাম যে বাড়ীর ক্ষতিপুরণরের ক্ষেত্রে প্রায় কোন কোন জায়গাতে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত টাকা দিয়ে দিয়েছে। যদি কোথাও ছ্নাতি থেকে থাকে নিশ্চয়ই আমাদের যারা মাননীয় সদস্য রয়েছেন তাঁদের সহযোগিতা চাইছি যাতে করে ছ্নাতি দূর হয়ে একটা পরিয়ার পরিচ্ছন্ন প্রশাসন আমাদের দেশে এসে আমাদের উয়য়ন অবাহত গতিতে চলতে দিতে পারে, সেইজন্স সকলের সহযোগিতা কামনা করিছি। পরিশেষে আপনারা এই বিলকে স্পিরিটের সঙ্গে যে সম্থন করেছেন তারজন্স সকলকে ধনাবাদ জানাচ্চি।

The motion of Shri Gurupada Khan that the West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration was then put and agreed to.

#### Clauses 1, 2, 3 and the Preamble.

The question that the clauses 1, 2, 3 and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that the West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

শ্রীসরোজ রায় থ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, থার্ড রিডিং-এ মন্ত্রিমহাশয় একটু বলার স্থ্যোগ করে দিলেন। যে কথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা উনি বৃঝতে পারেন নি তঃথটা এথানে, কারণ, উনি শেষ করলেন আমার সম্পর্কে বলে যে তিন বিঘা পর্যন্ত জমির কমপেনসেসন পাওয়ায় বাগারে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আমার বক্তার ভিতর আতঙ্কের কিছু কথা ছিল না। প্রশ্নটা ছিল, যে কাজ আমরা করতে যাচ্ছি সেথানে আমরা যা ক্তিপূরণ দেব সেদিক থেকে নৃত্র আউটলুক থাকা দরকার। এটা আতঙ্কের কোন প্রশ্ন নয়। উনি হালকাভাবে জিনিষটা দেখছেন।
কারণ আমি একটা উদাহরণ দিছি।

এইমাত্র মন্ত্রিমহাশয় বললেন যেসমস্ত বাড়ী তাঁরা নিয়েছেন, তার বেশারভাগ ক্ষতিপুরণেয় টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, খুব সত্যি কুথা। তবে উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি নাড়াজোলের রাজাদের একটা বাড়ী মেদিনীপুরে, সরকার নিয়ে নিলেন। সেথানে কলেজ হলো। সেই বাড়ীর জন্ত কোন কোন Officer maximum দাম ঠিক করে দিয়েছিলেন ৭৫ হাজার টাকার মত। কিন্তু গভর্গমেন্ট থেকে দেওয়া হলো দেড় লক্ষ টাকার উপর। খুব তাড়াতাড়ি করে তাদের সেই ক্ষতিপুরণের টাকা সরকার পরিশোধ করে দিলেন। আমরা জানি বড়লোক বা পুরানো রাজ-রাজভাদের ঘরবাড়ী যথনই নেওয়া হয়েছে. নানারকম জাতীয় উয়তির কাজের জন্ত, তাদের সেই

compensation-এর টাকা পেতে তিন দিনও দেরী হয় নাই। খুব তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো গ্রামে একটা থাল কাটা হলো তাতে গরীব মাছ্যের জমি পড়লো, কিন্তু বুরোক্রেসির এমনিই ব্যবস্থা যে তার সামান্য সেই ক্ষতিপুরণের টাকা আদায়ের জন্য খুরতে ঘুরতে বহু দিন চলে যায়, নানাভাবে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রন্ত হয়। আমার প্রশ্ন ছিল ওখানে, একটা outlook-এর প্রশ্ন আতঙ্কের কোন কথা নয়। মিয়্রমহাশয় য়েটা বললেন সত্যি কথা, বাড়ী যানে ওয়া হয়েছে তার ক্ষতিপুরণের টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জয়নাল আবেদিন সাহেব জানেন কি না জানি না, আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে নাড়াজোলের রাজার বাড়ী নিয়ে নেবার জন্য কেন অত বেনী টাকা দেওয়া হয়েছিল এই নিয়ে হাউসে খুব গরম সমালোচনা হয়েছিল। ২৪-পরগণার জনৈক জমিলারের ভাজা বাড়ী নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা হয়েছিল। এইসব কারণেই জনতা কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এটা একট্ জয়নাল বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম মাত্র, আর কিছু নয়, আতক্ষ নম একটা পরিবর্তিত outlook নিয়ে চলার দরকার আছে বৈকি।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister may please reply.

শ্রীপ্তরুপদ খানঃ স্থার, মাননীয় সদস্থ সরোজ রায় মহাশয় বা বললেন তা আমি খুব মনোঘোগের সঙ্গে গুনলাম। আতক্ষের কথা যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন সম্বন্ধ তিনি বললেন, আমি বলবো তাঁকে নিয়ে কারো কিছু আতন্ধিত হবার কারণ নাই। না- জয়নাল সাহেবের, না সরোজবাব্র। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হয়ে আমরা এগিযে চলেছি পশ্চিমবাংলার লোক গঙ্গার জলধারার মত আশীর্বাদ আমাদের উপর ঢেলে দিয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধাবিদ্ধ অতি সহজে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারবো।

জয়নালবাবু বলতে চেয়েছিলেন ও বিধা জমির মালিকের কোন কথা নয়—যারা বর্গাদার কোফা প্রজা—যাদের কাগে জমির উপর কোন স্বত্ব থাকতো না, আমাদের কংগ্রেস সরকার কর্তৃ ক তাদের সেই স্বত্ব স্থীকার করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাদের ক্ষতিপূরণ পাবার লায় অধিকার আছে। কাজেই পুব গরীব বার। তাদের জক্তও আমরা চিন্তা করছি। আমরা যথন স্বাহ্ একবোগে প্রগিয়ে চলেছি তথন কারো আত্ত্বিত হবার কারণ নাই। ক্ষতিপূরণ সহক্ষে আগেই বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করে বা আমাদের নির্দেশ দিবেন, নিশ্বইই আমরা সেইভাবে পরিচালিত হবো।

মার ঐ নাভাজোল রাজবাড়ীর কথা যা বললেন তিনি, সেটা অন্স ব্যাপার। আজকে গে আইনের সংশোধন এখানে নিয়ে এসেছি, এর দ্বারা ঐ বড় বড় বাড়ী গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা যে জমি গ্রহণ করি এই আইনের দ্বারা তা হয়ত কোথাও কিছুটা জমি বা কিছু ঘরবাড়ী পড়ে যেতে পারে। অত বড় বড বাড়ী আমরা এই আইনের দ্বারা গ্রহণ করি না। সরোজবারু যদি দেখতে চান—কোন্ আইনে কি করা হয়েছে না হয়েছে, একবার আমার কাছে এলে সমস্ত দেখিয়ে ব্রিয়ে দিতে পারি।

আমি সকলকে ধন্তবাদ দিচ্ছি এবং এই আইন যাতে বিধিবদ্ধ হয় —সেইজন্ত সকলে সমর্থন জানিয়েছেন। তারজন্ত আবার সকলকে ধন্তবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

#### [4-50-4-56 p.m.]

The motion of Shri Gurpada Knan that the West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

#### Statement under rule 346 on Displaced Hawkers

Mr. Speaker: I now call upon Shri Subrata Mukhopadhaya to make a statement.

শীস্থাত মুখার্জীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি সরকারকে একটি মৌল সমস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কলকাতা মহানগরীর রাস্তাঘাট ও ফুটপাত কি দোকান, ফল বা বাজার এ সবের জন্ম ব্যবহার করা হবে, না কি যেজন্ম রাস্তাঘাট তৈরী করা হয়েছিল সেই উদেশ্যে ব্যবহৃত হবে ? সরকারকে এক অতি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুথি হতে হয় কেন না দীর্ঘকালের দীর্ঘক্ততার দক্ষন মহানগরীর এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ও কর্ম ব্যস্ত, ফুটপাত ও রাস্তা ধারের এলাকাও বছ হকারের দথলে চলে যায়। এর ফলে এর সব রাস্তা দিয়ে চলাচল করা জনসাধারণের পক্ষে খুবই অস্তাবিধাজনক হয়ে দাঙায়।

সেজন্তে সরকার এই ব্যাপারে গভীরভাবে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নীতিগতভাবে কোনরকম স্টল বা দোকান মহানগরীর ফুটপাতে রাস্তার ধারে বা রাস্তাঘাটে থাকতে দেওয়া হবে না। অবগ্র সেই সঙ্গে সরকার এ বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন যে ফুটপাতে বা রাস্তাঘাটে ষেস্ব হকার জিনিসপত্র বিক্রি করছিলেন, এর ফলে তাঁদের গুরুতর আর্থিক সমস্তায় পড়তে হবে। সেইজন্ত একদিকে মহানগরীর কিছু কিছু অংশের যেমন, চৌরদি, শিয়ালদহ, প্রার্বান রোড, হাওড়া অ্যাপ্রোচ ব্রিজ, গড়িয়াহাট, রাসবিহারী এভিহ্যু মোড, যতুবাবুর বাজার এবং বড়বাজারের কিছু অংশ ফুটপাতে ও রাস্তাঘাটে জবরদথল উচ্ছেদের অভিযান চালানোর সঙ্গে প্রকৃত উদ্বান্ধ হকারদের পুনবাসনের জন্য বিকল্প ব্যবহার কথাও সরকার বিবেচনা করছেন।

সরকার এথন স্থির করেছেন যে বাস্তচ্যত হকারদের জন্য বিকল্প বন্দোবন্ধ করা হবে। এই কাজের জন্য সরকার রাষ্ট্রায়ন্ত ব্যাংকগুলিকে এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থাকে বাস্তচ্যত হকারদের ঋণ দান করার জন্য অন্থরোধ জানাবেন।

ফুটপাতে এবং রাস্তাঘাটে জবরদথলকারী হকারদের সরকার ক্রত সমীক্ষা করে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মোটামুটিভাবে চার শ্রেণীর হকার রয়েছেন—

- (ক) ব্যবসায়ীদের এজেণ্ট রূপে যাঁরা কাজ্ব করেন এবং অল্পীল বই ও ছবিসমেত চোরা চালানের মাল বিক্রি করেন:
- (খ) প্রতিষ্ঠিত দোকানের এজেন্টরূপে যাঁরা কাজ করেন এবং ফুটপাত ও রাস্তাঘাট দখল করে ঐ সব দোকানের মাল পত্র বিক্রিফ করেন, তাঁরা সরকারের প্রাপ্য বিক্রেয় কর দেন না, ফলে আমাদের রাজস্বের কতি হয় এবং পরিশেষে যা পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বার্থেরই পরিপত্নী হয়ে দাঁডার:
- (গ) স্থাপের পায়রার মত যাঁরা কথনো কলকাতায়,কথনো বাংলার বাইরে থাকেন এবং দরিক্র ও সং দোকানদারদের চেয়ে সন্তায় মাল বিক্রি করে চটপট মুনাফা লুটতে চান; এবং
- (प) প্রক্লুতই যাঁরা হকার এবং জীবিকা নির্বাহের জক্তই যাঁরা মালপত্ত বিক্রিক করেন। এঁরা যে মাল বিক্রিকরেন আন বিক্রয় কর আইনের আওতায় পড়েনা।

সরকারের অভিমত হল যে উক্ত মোটামূটি চার শ্রেণীয় হকারদের মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর হকারদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন ওঠে না। তবে শেষোক্ত শ্রেণীর হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্সন্ত সরকার ঐ সব প্রকৃত হকারদের – যাঁরা ইতিমধ্যে বাস্তান্তত হয়েছেন বা ভবিন্ততে

হতে পারেন—পুনর্বাসনের জন্ম সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতে মনস্থ করেছেন। কলিকাতা করপোরেশনকে ভিপর্ক জায়গা খুঁজে বার করতে বলা হয়েছে এবং পনেরো দিনের মধ্যে 'হকার্স করার' স্থাপনের একটি পরিকল্পনা রচনা করতে বলা হয়েছে যেখানে প্রকৃত হকারদের যাঁরা বাস্ত্যত হয়েছেন বা হরেন –পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয়টি রচনাকালে করপোরেশনও দেওবেন যে এসব বাস্ত্যত হকারদের জন্ম মিউনিসিপ্যাল মাকেটগুলিতে যথোপযুক্ত স্থানের বন্দোবন্ত করা যায় কি না। মহানগরীর ব্যক্তিগত বাজারের মালিকদেরও ঐকপ অভরোধ করা হছে। এক পক্ষ কালের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশর আরও একটি বির্ত দিয়ে ঐসব বাস্ত্রচ্যত হকারদের পুন্রাসনের জন্ম কি কি কাগজেকলমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল জানাবেন।

পরিশেষে, জানাতে চাই যে জবরদথল উচ্ছেদের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্ব শীব্রই শুক্ত হবে। এ বিষয়ে পূর্বাহে বিজ্ঞাপিত করা হবে। সরকার রাস্থাঘাট এবং কুটপাতে হকারদের জবরদথল বন্ধ করতে কুতসংকল্প এবং রাস্থাঘাট ও ফুটপাত যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে সেজনাই উন্মৃক্ত রাথা হবে।

Mr. Speaker: On Tuesday, the 11th April, 1972, The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972, will be taken up and thereafter, if time permits, The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972, will be taken up.

#### Adjournment

The House was then adjourned at 4-56 p.m. till 1 p.m on Tuesday, the 11th April, 1972 in the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 11th April, 1972, at | p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 9 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 5 Ministers of State, 2 Deputy Ministers and 163 Members

[ 1-00—1-10 p.m.]

#### OATH OR AFFIRMATION

Mr. Speaker: Honourable Members, if any one has not yet made an oath or affirmation of allegiance, he may kindly do so.

( There was none to take oath )

#### STARRED QUESTIONS

(to which answers were given)

#### ক্যান্তে পুনর্বাসনযোগ্য পরিবার

- \*১০১। (অম্বােদিত প্রশ্ন নং \*১০) **জ্রী।নিতাইপদ সরকার**: উদ্বাস্ত পুন্র্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাম্পে পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারেরসংখ্যা কত; এবং
  - (খ) উক্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

### শ্রীসন্তোষ কুমার রায়:

- (ক) ও হাজার ১শত ৭০টি পরিবার সদনে ( Home-এ ) আছে।
- (থ) আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে উক্ত পরিবারগুলিকে তাহাদের স্থনির্বাচিত অথবা সরকার অধিগৃহীত বাস্তর্জামতে আহুমানিক তকোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীসরোজ রায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, পূর্বে যে সমস্ত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষিযোগ্য জমি দেওয়া হয়েছিল আজ প্রায় ১০।১২ বছর হয়ে গেল তাদের জমির পত্তন দেওয়া হয় নি অর্থাৎ record of right দেওয়া হয় নি । এইসমস্ত জমি তাদের ভাগ কার দেওয়া হয়েছে এবং তারা ভোগ করছে কিন্তু তাদের record of right না দেবার ফলে তাদের অধিকার থাকছেনা সেই জমিতে। তারা সার পাছে না, লোন পাছে না, এদের ব্যবস্থা কি হবে ?

**শ্রীসন্তোম কুমার রায়ঃ** আপনি কি এটা coup এর উদ্বাস্তদের বিষয় না সাধারণ উদ্বাস্তদের বিষয় বলছেন ?

**এ। সরোজ রায়**ঃ যে সমক্ত উত্থাস্তাদের already পুনর্বাসন দিয়েছেন, অনি দিয়েছেন তাদের সেই জমির record of right দেননি, সে ব্যাপারে জানতে চাইছি।

**জ্রীসন্তোষ কুমার রায়:** প্রশ্নটা coup সংক্রাস্ত। আপনাকে আমি মোটামূটিভাবে বলছি, আমরা সমস্ত জিনিষ পর্যালোচনা করছি উদ্বাস্ত যারা homestead land এ যারা আছে তাদের একটা স্বন্ধ কি ভাবে দেওয়া যায় এ ব্যাপারে এর আগের দিনও আমি বলেছি।

**জ্ঞানরোজ রায়ঃ** আমার কথা হচ্ছে, গতবার অলোচনা হয়েছিল সেটা জ্বরদ্ধল কলোনি যাতে ওরা homestead land-এ বসে আছে সেগুলিতে তাদের record of right দেওয়া হবে কি না? কিন্তু রুষি জমি যাঁদের দিয়েছেন সেগুলিতে তাঁদের record of right দেওয়া হয়নি তার ব্যবস্থা হবে কি না?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়: আপনি স্বাভাবিকভাবে জানেন, যে যেথানে পুনবাসন সরকারী জমিতে করা হয়েছিল, তাদের সরকারী অর্থ যদি দেওয়া হয়ে থাকে তার against-এ থাস জমি পত্তন নেবার ব্যবস্থা সেই অন্থ্যায়ী হবে। স্নতরাং ঐ সম্বন্ধে ঝুফিজমির উপর যে স্বত্ব সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না সেটা Revenue Department-এর ব্যাপার। আমি যা আগেও বলেছি সেটা হছে বাস্ত জমির স্বত্ব। আজকের প্রশ্ন হছে coup refugee সম্বন্ধে, এটা অন্থ্য-Catagory.

শীঅশিনী রায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, এই যে ১৯৭০।৭৪ সালের আপনি বলেছেন যে একাটি টাকা ব্যয় করে এই ওহাজার ১শত ৭০ জনের পুনর্বাসন করবেন, তাহলে এর একটা প্রকল্প আছে যে, industryআছে বা industry করে তার মাধ্যমে কতগুলি বা কৃষিকাজ দিয়ে কতগুলি এই ধরনের কোন প্রকল্প হয়েছে কিনা সেটা বিস্থারিত বলবেন ?

শীসতোষ কুমার রায়ঃ যে পরিকল্পনা আছে তাতে দেখতে পাছি প্রতিটি উদ্বাস্ত্র পরিবারকে সাধারণভাবে মোট ১হাজার ১০০ টাকা পুনর্বাসনের জন্ম ঋণ হিসাবে সাহায়া নিম্মোক্তভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তি জমির জন্ম ২১০০ টাকা, গৃহনির্মাণ ঋণের জন্ম ২হাজার টাকা, বাসার জন্ম হোজার টাকা এই মোট ১হাজার ১০০ টাকা ঋণের ব্যবস্থা পরিকল্পনার মধ্যে করা হয়েছে।

শ্রী **অখিনী রায়** তাগলে এখন পর্যন্ত আপনার। ক্যাসিফিকেসন করতে পারেন নি যে এতগুলি লোককে আমরা ইনডাষ্ট্রীর মধ্যে এয়াবজব করবো এবং তাদের জনা এই এই ইণ্ডাষ্ট্রী করবো ?

**শ্রীসন্তোব কুমার রায়**ঃ এথানে ইনডা**ট্টি** করা জিনিসটা না—ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা নিশ্বরই দেখেছেন আমাদের ক্যাম্পে যেসমস্ত উদান্ত আছে এবং তাদের মধ্যে যারা পুনবাসন পাবার যোগ্য তাদেরই এই পরিমাণ টাকা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

**এঅশিনীরায়**ঃ এই তহাজার ১৭০ গন লোকের মধ্যে কতগুলি লোকের চায় করবার থাগাতা আছে, কতগুলি লোকের শিল্প করবার যোগাতা আছে এইরকম কোন তথ্য আপনারা বের করেন নি ?

**শ্রীসন্তোধ কুমার রায়** : সমস্থ জিনিষটা কার্যকরী করার বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং একটা ক্রিনিং কমিটি হয়েছে। এইসমস্ত উদাস্ত পরিবারের মধ্যে যাঁদের পুন্রাসন দেবার উপযুক্ত মনে হবে তাঁদের পুন্রাসন দেবার জক্ত একটা পরিকল্পনা করেছেন।

শ্রী মরেশচন্ত্র চাকীঃ এইসব উদাস্তদের পুনবাসনের জন্ম যে শোনটা দেবার কথা আপনি লেলন, অতীতে আমরা দেখেছি এই লোনটা যে সময় দেবার কথা ছিল সেইসময় না দিয়ে কয়েক বছর ধরে দেওয়া হয়েছে এবং যারজন্ম এইসমন্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। বিষয়াশয় কি বলবেন এই টাকাগুলি কিভাবে দেওয়া হবে?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ এইসমন্ত ক্যাম্প উঘাস্তদের পুনর্বাসনের জন্ম জানি এটাকোয়ারি

করার বিলম্ব ঘটায় আপনি যে কথাটা বললেন সেটা কিছুটা — যে যত তাড়াতাড়ি করার কথা সেটা করা যায় নি। তবে এখন এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছি এবং যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেটা কার্য্যকরী করা হচ্ছে।

**শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী**: কতকগুলি ক্যাম্পে উদ্বাস্তর। অমাহ্র্যের মত জীবন-যাপন করছে স্থোন থেকে তাদের অন্ত জায়গায় পুনর্বাসন দেবেন এটা আমরা ব্রুলাম। কিন্তু সেই জায়গায় উন্নয়নের জন্ম এবং তাদের সত্যিকারের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের জন্ম সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মন্ত্রিমলাশ্র জানাবেন কি ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়:** আমি তো আগেই বললাম যে তাদের পুনর্বাসনের জন্ত কতকগুলি ক্ষেত্রে আমরা আর্থিক সাহায্য দিছিছে। আমি দেখতে পাছিছ এর বাহিরে আর কোন পরিকল্পনা ছিল না।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ রাস্তা-ঘাট, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলসরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নেই। আমি কতকগুলি লোককে ২হাজার টাকা জ্বমির জন্ম, ংহাজার টাকা ব্যবসা করবার জন্ম দিলাম। কিছু সে যেখানে থাকবে সেখানকার রাস্তাঘাট, জলসবরাহ এবং মান্তবের মত জীবন-যাপন করতে গেলে যেসব জিনিসের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশন্ধ কোন পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করতে কি?

শ্রীসত্থোষ কুমার রায়ঃ আমি আগেই তো বললাম এটা কলোনী নয়। এথানে যেটা এদেছে সে সম্বন্ধে বলছি যে এই এই বাবদে এইসব করা হবে। আপনারা যদি বুঝতে পারেন যে সরকারী এাকোয়ার করা জমিতে তাদের বসানো দরকার তাহলে নিশ্চয়ই সরকার এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার ঃ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি বিভিন্ন উদান্ত মেদিনীপুরে থাকাকালীন একবার, বর্ধমানে থাকাকালীন একবার এবং নর্থবেদলে থাকাকালীন আর একবার এইভাবে বিভিন্ন ঠিকানা দিয়ে সরকারের কাছ থেছে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্ম টাকা নিয়েছেন। অথচ সরকার সেইসমন্ত টাকার হদিশ করতে পারেন নি। কিন্তু এমন অনেক উদান্ত রয়েছেন, যাদের পুনর্বাসনের জন্ম এথনই টাকা পয়সা দেবার প্রয়োজন। কাজেই ঐ সমন্ত টাকা পয়সা উদ্ধার করে এইসমন্ত উদান্ত দেবার ব্যবস্থা করার কথা কি মন্ত্রিমায় চিন্দা করে দেবছেন ?

মিঃ স্পীকার: দি কোশ্চেন ডাজ নট এ্যারাইজ।

### মেদিনীপুর জেলায় মূতন প্রাথমিক বিভালয় মঞ্জুরী

- \*১০২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৭৮) **জ্ঞীন্মধীরচন্দ্র দাস** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রাহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলায় নৃতন প্রাথমিক বিছালয় মঞ্বীর জক্ত ১৯৭১-৭২ সালে মহকুমাওয়ারী কৃতগুলি দর্থান্ত পাওয়া গিয়াছে;
  - (খ) ঐ জেলার জন্ত মোট কতগুলি ন্তন প্রাথমিক বিভালয়কে মশ্বী দেওয়া হইবে;

- (গ) যে বিজ্ঞালয়গুলিকে মঞ্বী দেওয়৷ হইবে তাহার নির্বাচনের কার্য শেষ হইয়াছে কিনা; এবং
- (খ) ঐ নির্বাচনের জন্ম কোন কমিটি আছে কিনা এবং থাকিলে উছার সদস্তগণের নাম কি?

### শ্রীমূত্যঞ্জয় ব্যানার্জী:

|             |                    | দরখান্তের সংখ্যা |     |
|-------------|--------------------|------------------|-----|
|             |                    | গ্রাম            | শহর |
| <b>(क</b> ) | কাথি               | <b>২৩</b> ৪      | >   |
|             | তমলুক              | ददर              | >   |
|             | ঝাড়গ্রাম          | <b>৩</b> ২ ৭     |     |
|             | मन्द्र ( উः + मः ) | <b>e ২</b> o     | २७  |
|             | ঘাটাল              | >>>              | ৯   |
|             |                    | <b>&gt;</b> 0৮8  | ৩৭  |
|             |                    |                  |     |

- (খ) এ জেলায় মোট গ্রামাঞ্চলে ৮৫টি এবং শহরাঞ্চলে ৬৫টি নৃতন প্রাথমিক বিষ্ণালয় মঞ্জরীর ব্যবস্থা হইয়াছে।
- (গ) শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে নির্বাচনের কার্য্য আংশিকভাবে শেষ হইয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ইহা শেষ হয় নাই।
- (ঘ) গ্রামাঞ্চলের বিভালয়গুলির নির্বাচন বিষয়ে জেলা পরিদর্শক মহাশয় জেলা স্কুল বোর্ডের উপদেষ্টা সমিতির স্থপারিশসহ সরকারী অন্তমোদনের জন্ত বিভালয়ের তালিকা প্রেরণ করেন। সম্প্রতি উপদেষ্টা সমিতি নৃতন করিয়া পুনর্গঠনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত সদস্থগণ থাকিবেন—
  - ১। জেলা সমাহর্তা--সভাপতি পদাধিকারবলে,
  - र न क न महकूमा भामक अि दिक महकूमा भामकमह—मम् अमि सिकाद्रदान,
  - ে। জেলার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের স্পেশাল অফিসার- সদস্য পদাধিকারবলে,
  - ৪। অল বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশানের জেলা সম্পাদক—সদস্ত,
  - ৫। পশ্চিমবন্ধ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক- সদস্য,
  - ৬। নিথিলবন্ধ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলাশাখার সভাপতি ও সম্পাদক—সদস্তগণ,
  - পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলাশাখার সভাপতি ও সম্পাদক—
    সদস্তগণ,
  - ৮। পশ্চিমবন্ধ প্রধান শিক্ষক সমিতির ছই জন প্রতিনিধি যাঁহাদের একজন মহিলা—সদস্তগণ,
  - ৯। সরকার মনোনীত অনধিক ছয় জন বিধানসভার সদক্ত-সদক্তগণ,
  - > । क्ला विश्वानम् शतिमर्गक ( প্রাথমিক শিক্ষক )— मেক্রেটারী পদাধিকারবলে।

[1-10-1-20 p.m.]

শীস্থাীরচন্দ্র দাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের উত্তরে জানতে পারলাম যে ১৪শোর কিছু বেণী দরথান্ত পাওয়া গিয়েছে এবং মঞ্বী দেবেন ১৫০টি—৮৫টি এবং ৬৫টি মাত্র। বাকি বিহালয়গুলি কি অবস্থায় রাথা হবে অর্থাৎ সেগুলি চলবে, না সরকার একটা বাছাই করার ব্যবস্থা রাথবেন যে সত্যিকারের প্রয়োজন কোনগুলির সে সম্বন্ধে কোন নীতি ঠিক করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীষ্ত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ আমরা শীদ্রই মোটামুটিভাবে এই লাইনে অত্সন্ধান এবং সমীক্ষার ব্যবস্থা করছি যে, কোন অঞ্চলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী বিভালয় স্থাপিত হয়েছে এবং কোন কোন অঞ্চলে বিভালয়ের যথেই প্রয়োজনীয়তা আছে অথচ সেটা স্থাপন করার কোনরকম চেইা হয়নি।

শীস্থীরচন্দ্র দাসঃ সেই অন্সন্ধানের কাজ কারা চালাবেন সার্ভে কমিটির একটা রিপোর্ট এমন দিয়েছেন যাতে স্কুলের আর প্রয়োজন নেই বলে কাঁথা মহকুমায় বলে দিয়েছেন কিন্তু অনেক জায়গায় যে প্রয়োজন রয়েছে সেটা সকলেই বুঝতে পারেন। স্কুতরাং অন্সন্ধান ক্মিটি কাদের নিয়ে ক্রবেন সেটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য জানাবেন কি প

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**: ঠিক কাদের নিয়ে করা হবে সেটা এখনও স্থির হয় নি। তবে যতত্ব সম্ভব কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী এবং তার চেয়ে বেশী বে-সরকারী ব্যক্তি—জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষক, শিক্ষান্তরাগী প্রভৃতিদের নিয়ে কমিটি করা হবে।

**শ্রীস্থারিচন্দ্র দাস** মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় আর একটি প্রশ্নের উত্তর জানালেন যে শহরাঞ্চলে যে ৩৭টি দর্থান্ত প্রেছেন কিন্তু মঞ্জুরি দিচ্ছেন ৬৫টি। এরকম দর্থান্ত না পাওয়া সত্ত্বেও ৬৫টিকে মঞ্জুরি দেওয়া হচ্ছে এর কি ব্যবস্থা করা হবে মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ৮

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী: মাননীয় সদস্ত মহাশয়কে জানাচ্ছি দরখান্ত পাওয়ার বছরটা ওথানে দেখানো আছে। কিন্তু মঞ্রি দেওয়া হয়েছে যেসব বিতালয়কে সেগুলি যে ঠিক আগের বছরের দরখাত্ত অহ্যায়ী সেরকম কথা তো বলা নেই, তার আগের, আগের, আগের বছরও তোহত পারে।

শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এবছরে যাঁদের জেলা স্কুল বোডে প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষককল্যান সমিতির নাম ঘোষণা করেন নি। গতবারে এই প্রাথমিক শিক্ষককল্যান সমিতির জেলা স্কুল বোডে প্রতিনিধিত্ব ছিল। অবিলয়ে সেই প্রাথমিক শিক্ষককল্যান সমিতির নাম ঘোষণার সম্ভাবনা আছে কি ?

শীমতাঞ্চয় ব্যানার্জীঃ নিশ্চয়ই সেই সন্তাবনা আছে, শীঘ্র ঘোষণা করা হবে।

শ্রীসরোজ রায়: মাননীয় ময়মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ইতিপূর্বে যে সমন্ত প্রাইমারী ক্ষুলগুলি হয়েছিল সেগুলি প্রধানত ওয়েল টু ডু এরিয়ায় হয়েছিল। কিছুদিন থেকে ট্রাইবাল এগু সিভিউল কাস্ট যে সমস্ত প্রীম আছে তারা নিজেরা ইনিসিয়েটিভ নিয়ে বাড়ীঘর করেছে এবং ১৯৬৭, ১৯৬৯ সাল থেকে তারা নিজেদের থরচায় সেগুলি পরিচালনা করছে। তারা যে সমস্ত এ্যাপলিকেশান করেছে সেটা কোটার ভেতর না পড়লেও সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, স্পোশালি গর্জণর স্পীচের মধ্যে যেটা আমরা পেয়েছি যে সিডিউল কাস্ট এবং ট্রাইবসদের দিকে নজর দিতে হবে, সেদিক থেকে কোটা ছাড়িয়ে সেই সব ক্ষুলগুলিকে রেকগনাইজ করবেন কি না ?

**ীমুভ্যুপ্তর ব্যানার্জী:** নিশ্চরই বেধানে প্রয়োজন মনে করব, করব।

শ্রীসরোজ রায়: কিন্ধ ট্রাইবাল এও সিডিউল এরিয়ায় তারা নিজেরা ইনিসিয়েটিভ নিয়ে স্থল করেছে সেগুলিকে আপনারা রেকগনাইজ করছেন কি না ?

শ্রীমৃত্যুপ্তর ব্যানার্জীঃ মাননীয় সদস্তকে অহুরোধ করব তিনি অহুগ্রহ করে আমার এই কথার উপর জোর দিন যে যেখানে প্রয়োজন মনে করব সেখানে করব, যেখানে অপ্রয়োজন মনে করবো সেখানে করবো না।

শ্রীশরৎ চন্দ্রদাসঃ এই যে ডিষ্টিক্ট স্কুল বোর্ড কমিটির মেম্বারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, আনি জানতে চাই স্কুল বোর্ডের মেম্বার যাঁরা হবেন তাঁরা সরকারের কি কি সিদ্ধান্ত অন্থ্যায়ী স্কুল বোর্ডের মেম্বার নিযুক্ত হবেন ?

Mr. Speaker: This has already been answered.

**শ্রীআবহুল বারি বিশাস** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, বলবেন কি য়ে সমস্ত গ্রাম এবং গ্রামের বুহত্তর পাডায় জনসংখ্যা অত্যাধিক বেনী সেই সমস্ত গ্রাম স্কুলের অগ্রাধিকার পাবে কিনা এবং যদি সেথানে স্কুল না থাকে তাহলে সরকার তাঁর নিজের উত্যোগে সেথানে স্কুল করবেন কি না ?

**শ্রীমৃত্যপ্তম ব্যানার্জীঃ** নিশ্চমই এটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীঃ নাননীয় মন্ত্রিমহায় উপদেষ্টা কমিটির যে নামগুলি বললেন তার মধ্যে নিথিল বঙ্গ শিক্ষক ও শিক্ষা কমা সমিতি এবং বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের নাম করেন নি। গতবারে ডেমক্র্যাটিক কোয়ালিসান সরকারের আমলে এঁদের প্রতিনিধিরা ছিলেন। এবারে কি তাঁদের গ্রহণ করা হবে ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ তাঁদের গ্রহণ করা হবে।

শীপ্রকুল মাইভি: আমাদের মেদিনীপুর জেলায় মাত্র ৮৫ টি কুল গ্রামাঞ্চলে দেওয়া

ইয়েছে অথচ মেদিনীপুর থেকে অনেক ছোট ছোট জেলাতে ও শতাধিক কুল দেওয়া হয়েছে।

এটা কিসের ভিত্তিতে করা হল? তাহলে মেদিনীপুর জেলায় প্রাথমিক বিভালয়ের প্রয়োজন
নেই এই রকম কিছ ধারণা হয়েছে কি ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ সব জেলাতেই প্রয়োজন মত প্রাথমিক বিত্যালয় স্থাপন করা হবে। কোন জেলাকে কম দেওয়া হবে এই রকম ধারণা নেই।

শ্রীপ্রাক্সন্ধ মাইডিঃ আমি যে উত্তর পেলাম তাতে সস্কুষ্ট হতে পারলাম না। মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে কেন কম করা হল, অথচ মেদিনীপুরের চেয়ে ছোট ছোট জেলায় ও শতাধিক স্কুল দেওয়া হয়েছে, এর কারণ কি ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** বিনা অমুসন্ধানে বিস্তাবিত কারণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এমন হতে পারে মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে আগে বেনী বেনী দেওয়া হয়েছিল সেজন্য এবারে কম দেওয়া হয়েছে, অন্য জেলায় আগে কম দেওয়া হয়েছিল, এবারে বেনী দেওয়া হয়েছে।

[1-20—1-30 p.m.]

Mr. Speaker: Starred question No. 104 and held over starred question Nos. 21 and 26 may be taken up together as they are on the same subject.

### খবণার্থী খিবিরের কর্মীদের বিকল্প কর্মসংস্থান

\*১০৪। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৪০) ডাঃ মহঃ এক্রামূল হক্ বিশাসঃ উদান্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি ত্রাণ ও শরণার্থী বিভাগে পশ্চিমবঙ্গে মোট কতজন শিবিরক্মীদের চাকুরী দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

ত্রীসংখাষ কুমার রায়ঃ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর আগত শরণার্থীদের তন্ত্রাবধানের জক্ত উদ্বাস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের অধীন শিবিরগুলিতে মোট ১৩,৮৯৫ জন কর্মচারীকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

**জ্রীমহ: দেদার বক্ম**: শরণাথীদের কাজের জন্ম মোট কত দরখান্ত আহ্বান করা হয়েছিল গ **জ্রীসন্তোম কুমার রায়**: এই শরণাথীদের তন্তাবধানের জন্ম যে চাকুরী, তার একটা প্যানেল করা হয়েছিল। সেই প্যানেল অফ নেম্স থেকেই চাক্রী দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমহঃ দেদার বকাঃ যা নেবার কথা দরখান্ত আহ্বান করা সম্বেও কি কারণে তাদের সব নেওয়া হয় নি জানাবেন কি ?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, যে প্যানেশ অফ নেমস যা করা হয় তা থেকে কথনই সকলের কাজ হয় না। প্যানেশ যা হয়েছিল তা থেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীআবতুল বারি বিশ্বাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল তাতে টোটাল লোকের সংখ্যা কত ?

**শ্রীসভোষ কুমার রায়ঃ** নোটীশ চাই।

### শরণার্থী শিবির কর্মচারী

- \*২>। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৬৫।) **শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী:** উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) শরণার্থীদের তন্ত্বাবধানের জন্ম পশ্চিমবাংলায় জেলাওয়ারী কত কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল:
  - (খ) ইহাদের চাকুরীর বর্তমান অবস্থা কি; এবং
  - (গ) ইহাদের চাকুরীর নিরাপতা এবং স্থায়িত্বের জন্ম সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে তাহা কি ?

### শ্রীসন্তোষ কুমার রায়:

| (季) | ২৪-পরগণা                    | €,०२৯   |
|-----|-----------------------------|---------|
|     | নদীয়া                      | २,५५२   |
|     | পঃ দিনাজপুর                 | ₹,5€8   |
|     | মূশিদাবাদ                   | ৯৮৬     |
|     | কুচবিহার                    | >,• e e |
|     | মালদহ                       | 305     |
|     | জ <b>ল</b> পাইগু <b>ড়ি</b> | ৬٩৪     |
|     | বাকুড়া                     | >82     |
|     | মেদিনীপুর                   | ৩৫      |
|     |                             |         |

- (খ) যদিও ফেব্রুয়ারী মাদের মধ্যেই সকল শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তব্ও এই সকল কর্মচারীদের চাকুরীর মেয়াদ প্রথম দফায় ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত ও দ্বিতীয় দফায় ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা ছইয়াছে;
- (গ) রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে যে সকল ''উদ্ভ'' কর্মচারী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিকল্প চাকুরীর স্থযোগ পাইয়া থাকেন উাহাদের সমভূল হিসাবে ছাটাই শিবির কর্মচারীদেরও গণা করা হইবে এই মর্মে ইতিমধ্যে আদেশ জারী করা হইয়াছে।

### শরণার্থী শিবিরের কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ

\*২৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৮২।) **শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বস্তু**ঃ উদ্বাস্ত ত্রাণ বিভাগের গ্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি শরণা**থী শিবিরে ছাটাই কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের জন্ম** সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়** রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে যে সকল 'ভিষ্**ত'**' কর্মচারী শ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিকল্প চাকুবীর স্থযোগ পাইয়া থাকেন তাঁহাদের সমতুল হিসাবে **ছাটাই** শ্বির কর্মচারীদেরও গণ্য করা হইবে বলিয়া ইতিমধ্যে আদেশ জারী করা হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমণার: ্য সমস্ত কর্মচারীকে appointment letter দেওয়৷ হয়েছিল, অথচ তালের বিভিন্ন শিবিরে join করতে দেওয়৷ হয়নি—তালের সম্বন্ধে সরকার কি কোন বিশেষ বাবস্বা গ্রহণ করছেন প

**শ্রীসন্তোধ কুমার রায়ঃ** আমার উত্তরের মধ্যেই আছে আমরা বিবেচনা কর**ছি** যারা চাকরীতে যোগদান করেছিল তাদের বিষয়ে।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ গত coalition সরকার বিভিন্ন যুবকদের শরণার্থী শিবিরে চাকরী করার জন্ম appoitment letter দিয়েছিলেন, অথচ তাদের চাকরীতে join করতে দেওয়া হযনি কিন্তু তাদের সম্বন্ধ বিশেষ কোন চিন্তা করছেন কিনা?

**এসিন্তোষ কুমার রায়ঃ** না, যারা কাজ করেনি তাদের সম্বন্ধে চিস্তা করা হচ্ছে না।

**শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার:** সরকার যাদের appointment letter দিয়েছিলেন, অথচ তাদের চাকরীতে join করতে দেওয়া হয়নি—এটা কিরকম ব্যবস্থা আপনি পরিষ্কার করবেন কি ?

**শ্রীসন্তোম কুমার রায়**ঃ যে চিঠি তারা পেয়েছিল তাতে বিভিন্ন জ্বোশাসকদের সঙ্গে গামোগ করতে হয়েছিল। Empanel হয়েছিল বলে চাকরীর জন্ম আলাদাভাবে appointment দেওয়া হয়েছিল।

শ্রী প্রদীপ পালিভঃ সরকার থেকে যে panel করা হয়েছিল সেই panel অহ্যায়ী ১৩ হাজার চাকরী পেয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবাই কি সেই panel থেকে পেয়েছে, না panel-এর বাহির থেকে আরও কিছু লোককে সরকারী অফিসাররা নিয়োগ করেছিলেন ?

্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ এ সম্বন্ধে এখন তথ্য নেই। মোটাম্টিভাবে যারা census বা অজ কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের কিছুকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল।

্রী প্রদীপ পালিড: Census বা সরকারী panel ভুক্ত ছাড়া বাহির থেকে কি আরও কিছু ছেলে চাকরী পেয়েছিল ?

**শ্রীসভোষ কুমার রায়ঃ** নোটিশ চাই।

শীকুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত: দেশের বেকার সমস্তা সমাধানের জক্ত যে সমন্ত শিবির কর্মচারী চাকরীতে ছিল তাদের চাকরীর মেয়াদ কিছুদিনের জক্ত বৃদ্ধির আখাস দিয়েছেন, কিছু এই চাকরী যারা পেয়েছে তাদের চাকরী permanent করার জক্ত কোন আখাস কি দেবেন ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ আপনারা জানেন এই নিয়োগে সর্ত ছিল যে বাংলাদেশের শরণাধী কাজ যেদিন শেষ হবে দেদিন তাদের চাকরীও শেষ হবে। আমরা তাই ওদের উদ্ভ হিসাবে অন্ত দংগরে চাকরী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রীশন্তনারায়ণ গোন্ধামীঃ যাদের নাম panel করা হয়েছিল তারাও চাকরী পাবে কি ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ** তাদের চাকরী আরও ৫টা বেকার ছেলেদের যেরকমভাবে হবে এদেরও দেইভাবে হবে।

**শ্রীশস্কুনারায়ণ গোস্থামী:** এই যে panel করা হয়েছে তারা কি ভাবতে পারছেনা যে তাদের পরে চাকরী দেওয়া হবে ?

Mr. Speaker: The answer has already been given.

শীরজনীকান্ত দল্ট: Panel-এ কত নাম ছিল?

श्रीजटखांस ताय : Notice हाई।

শ্রীসব্যোজ কুমার রায়: Writers' Buildings-এ যে সমস্ত নাম গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের panel ভূক্ত করা হল, কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল যাতে জেলা Majistrate-রা আলাদা আলাদা ভাবে লোক নিল। এতে যুবকদের মধ্যে একটা dissatisfaction হয়েছিল। এরকম কেন হয়েছিল জানাবেন কি ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ জেনে জানাব। [1-30—1-40 p.m.]

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ আচ্ছা দেখবো।

শ্রীনরেশ চন্দ্র চাকীঃ আমরা জানি পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্তা একেই ত্রবিসহ। তার উপর এই ১৩ হাজার ৮৯৫ জন কর্মচারী আবার বেকার হচ্ছেন। এতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর রীতিমতো চাপ পড়বে। ১৯৫৪ সালে ডাঃ রায় একটা স্পেখ্যাল ক্যাডার স্থীম করে অনেক বেকার যুবকদের চাকরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই যুবকদের কর্ম নিয়োগের ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন কি?

শ্রীলভোষ কুমার রায়: এর কোন বিশেষ পরিকল্পনা হয়নি। এদের উদ্ভ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যেথানে যত চাকরি থালি হবে তাদের অগ্রেধিকার দেওয়া হবে।

### मूर्निमार्नोम (क्रमाञ्च প्राथमिक विकामरग्रत मक्षती

- \*>০¢। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*>৪২।) **এ মহ: দেদার বন্ধঃ** শিকা বিভাগের মান্ত্র-মহাশয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৭১-৭২ আর্থিক বংসরে (২৯শে ক্ষেক্রয়ারী পর্যন্ত ) মোট কতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় মঞ্জী লাভ করেছে;

- (থ) মূর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৭১-৭২ আথিক বৎসরে (২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) মোট কতজন নৃতন শিক্ষককে প্রাথমিক বিচ্চালয়ে নিয়োগ করা হয়েছে; এবং
- (গ) ঐ সময়ে ভগবানগোলা ১ ও ২ নং ব্লকে মোট কতগুলি প্রাথমিক বিভালয় মঙ্গুরী পেয়েছে এবং মোট কতজন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে ?

### গ্রীমৃত্যুপ্তর ব্যানার্জী:

- (ক) মূর্শিদাবাদ জেলার জন্ত ১৯৭১-৭২ আর্থিক বৎসরে মোট ত্ই দফায় গ্রামাঞ্চলে ৩৪০টি এবং শহরাঞ্চলে ৯টি প্রাথমিক বিভালয় মঞ্রী বরাদ্দ করা হয়েছে।
  ইহাদের একটিও এখনও সরকারী অন্থমোদন বা মঞ্রী প্রাপ্ত হয় নাই।
  ১৯৬৯-৭০ সালে এ জেলার গ্রামাঞ্চলে বরাদ্দকত ৮৫টি ন্তন বিভালয়ের মধ্যে ৮৩টি ১৯৭১-৭২ সালে মঞ্রী লাভ করেছে। ১৯৭০-৭১ সালে শহরাঞ্চলে বরাদ্দকত ১৩টি বিভালয়ের মধ্যে ৮টি সরকারী অন্থমোদন পেয়েছে এখনও মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় নাই।
- (খ) ১৯৬৯-৭০ সালে অনুমোদন প্রাপ্ত গ্রামাঞ্চলের ৮৫টি ন্তন প্রোথমিক বিভালয়ের জন্ম বরাদ্দরত ২৫২ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৯৭১-৭২ সালে ২১৪ জন ন্তন শিক্ষক স্কুলবোর্ড কর্ত্বক নিযুক্ত হইয়াছে। উপরোক্ত ১৯৭০-৭১ সালের অন্তমোদিত শহরাঞ্চলের ৮টি বিভালয়ের জন্ম বরাদ্দরত ৩২ জন শিক্ষকের মধ্যে একজনও শিক্ষা অধিকারের অন্তমোদন ও নিয়োগপত্র লাভ করে নাই।
- (গ) ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বৎসরে মঞ্জীক্ষত ৮৫টি বিভালেয়ের মধ্যে ১৯৭১-৭২ আর্থিক বৎসরে ভগবানগোলা ২ নং ব্লকে মঞ্জী প্রাপ্ত বিভালয় ও নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা নিয়ন্ত্রপ:—

বিভাশয় শিক্ষক

ভগবানগোলা ১ নং ব্লকে এ সময়ে কোনও বিভালয় মঞ্বী প্রাপ্ত হয় নাই বা কোনও শিক্ষক নিযুক্ত হয় নাই।

22

শ্রী**মহম্মদ দেদার বক্স:** মিশ্রমহাশয় বলেছেন বরাদ্দক্ত ২৫২ জন শিক্ষকের মধ্যে ২১৪ জনকে নিয়োগ করা হল। অবশিষ্টদের নিয়োগ করা হয়নি। অনুরূপভাবে গ্রামাঞ্চলে যে শিক্ষক নিয়োগ করার কথা ছিল তার মধ্যে একজনও হয়নি। এর কি কারণ ছিল জানাবেন কি ?

**এীমুভ্যুঞ্জয় ব্যানার্জী:** এর উত্তরের জক্ত নোটিশ চাই।

**শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক:** প্রাথমিক শিক্ষক পরিচালন ব্যাপারে বিভালয় পরিদর্শক যাঁরা মাছেন তাঁদের একজন চাপরাশি নেই, বা কনটিজেনসী বাবদ কোন অর্থ দেওয়া হয় কি ?

Mr. Speaker: The question does not arise.

**্রীঅসমঞ্জ দে: মঞ্**রীকৃত বিভালয়গুলি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অফুদান দেওয়ার কোন সরকারী ব্যবস্থা আছে কি ?

**্রীমৃত্যক্ষর ব্যাবার্জী:** এর করু নোটিশ চাই।

### শিক্ষকদের ট্রেজারী থেকে বেডন প্রদান

\*১০৬। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৪৯।) **শ্রীঅনিল কৃষ্ণ মঙ্জ**ে শিক্ষা বিভাগের মন্থি-মহোদয় অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মাখ্যমিক শিক্ষকদের কেরালার মত সরাসরি ট্রেজারী থেকে বেতন দেবার কোন প্রফাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি: এবং
- (খ) থাকিলে, কবে নাগাদ এই প্রস্তাব কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা ?

### শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জী:

- ক) বর্তমানে এরপ কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন নাই।
- (থ) প্রশ্ন উঠে না।

**জ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী**ঃ ১লা তারিথে যাতে শিক্ষকরা নিযমিত মাইনে পান সে সম্বন্ধে কিছু ভাবছেন কি ?

**শ্রীয়ত্ত্যঞ্চর ব্যানার্জী**ঃ এখনও ঠিক ভাবা হচ্ছে না।

**শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী**ঃ কবে ভাববেন বলে কিছু ভেবেছেন কি ?

**শ্রীয়ত্যঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ যতশীম্র সম্ভব ভেবে দেখছি।

**শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী**ঃ মাধ্যমিক শিক্ষকরা যে নিয়মিতভাবে বেতন এবং পুরা বেতন পান না সে সম্বন্ধে কোন অভিযোগ এসেছে কি ?

**শ্রীয়ত্যঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ কিছু কিছু অভিযোগ আছে।

**্রীনরেশচন্দ্র চাকী**় যাতে তারা পুরা বেতন এবং সময়মত পান তারজন্ত চেষ্টা করবেন কি ?

**এীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী** : চেষ্টা করব।

**শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ** আপনি কি ভেবেছেন এ সম্বন্ধে সেটা দয়া করে জানাবেন কি ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ ভাবতে সময় দিন। তারপর তো জানাব।

**শ্রীত্রশিনী কুমার রায়** ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে কেরালায় যে সিষ্টেম চালু আছে সেটা বিজ্ঞান সন্মত এবং নিয়মান্ত্যায়ী, তাতে শিক্ষকদের অসন্তোষ কিছুটা কমে গেছে। এথানেও সেটা চালু করবার জন্ম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি।

Mr. Speaker: No cross examination please. He has definitely given an answer that he is not contemplating anything, at present.

শ্রীপুরঞ্জর প্রামাণিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন দেবার জল জেলায় জেলায় অফিস করবার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রকাশ করেছিলেন এখন . কি অবস্থায় আছে ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** সেই বাবস্থা গ্রহণের কাজ খুব তরাদ্বিত করা হচ্ছে।

### দেউলপাড়ায় উদ্বাস্থ পুনর্বাসনের জমি

- \*১০৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৭৭।) **শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়**ঃ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমান্ত্রের অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - কে) নৈহাটি থানার অধীন দেউলপাড়ার উঘাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য যে জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন তক্মধ্যে কত জমি এখনও অব্যবহৃত অব্থায় পড়ে আছে:

- (থ) এ স্থানে উঘাস্তাদের জন্য সরকার কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন;
- (গ) বাকী অব্যবহৃত জমি বর্তমানে কাহার অধীনে আছে: এবং
- (ঘ) সরকার ঐ উদাস্ত এলাকায় উন্নতির জন্য কি কি বাবস্থ। করিতেছেন ?

### শ্রীসন্তোষকুমার রায়:

- (क) ১৬ একর।
- (থ) শিয়ালদহ ষ্টেশন এলাকায় জবরদথলকারী উদাস্তগণকে পুনর্বাসন দিবার জক্ত উক্ত প্রকল্পের সমস্ত জমি Bengal Refugee Serviceকে দেওয়া হয়। তাঁহারা ইহার উন্নয়ন কার্য সমাধা করিয়া উদাস্তগণকে পুনর্বাসন দিয়াছেন; সরকার কোনও উন্নয়নমূলক কাজ এই স্থানে করেন নাই বা করিবার কথাও ভাবিতেছেন না।
- (গ) Bengal Refugee Service নামীয় একটি সংস্থার অধীনে:
- (ঘ) 'থ' প্রশ্নের উত্তর দ্রুরা।

শ্রীভারাপাদ মুশার্জীঃ এখনও ওথানে দেখা যাচেছ ১৫ একর জমি পড়ে আছে এবং যারা এটা নিয়েছিল ওরা ছেড়ে দিয়েছে। এখন পতিত জমি যে অবস্থায় আছে সরকার কি কিছু করবার জস্তু বিবেচনা করছেন ?

**ঞীসন্তে। বক্রনার রায়** মাননীয় সদস্তকে বলতে পারি যে সমস্ত জিনিষ্টা তদস্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

**এভারাপদ মুখার্জীঃ** ঐ জমি এখনও কি সরকারের অধীনে আছে, না বেগল রিফিউজি সংস্থার হাতে আছে ?

শ্রীসত্তেষকুমার রায়ঃ আমি আগেই বলেছি যে জমিটা বেঞ্চল রিফিউজি সার্ভিসকে দেয়া হয়েছিল।

### मिनीशूत जनाय छे विनिक

- \*>•৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*>৭৯।) শ্রীস্থ্যীরচম্দ্র বেরাঃ ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (क) इंश कि में उप, वर्षमान सिमिनी भूद (क्षनाय (क्षेष्ठ दिनिक ठानू नाई),
  - (থ) সতা হইলে, ষ্টেট রিলিফের কাজ আরম্ভ হতে দেরী হওয়ার কারণ কি; এবং
  - (গ) উক্ত জেলায় ষ্টেট রিলিফের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে এবং কোন্সময় পর্যন্ত চলতে পারে বলে আশা করা যায় ?

#### [ 1-40—1-50 p.m.]

### শ্রীসম্ভোব কুমার রায়:

- (क) ना मठा नम्न, वर्डमान समिनीभूत खमाम रहे विनिक्तित कांक ठानू आहि ;
- (খ) প্রশ্ন ওঠে না;
- (গ) স্থানীয় প্রয়োজনে, বিভিন্ন হর্গত এলাকায় বর্ধার স্থক পর্যন্ত টেট রিলিফের কাজ চালিয়ে মাওরার সম্ভাবনা আছে।

**শ্রম্বীরচন্ত্র বেরা:** মেদিনীপুরের বহু জারগার এখনও ষ্টেট রিলিফের কাছ মোটেই

আরম্ভ হয়নি এর কারণ ডিষ্ট্রিন্ট ম্যাজিট্রেট বলছেন যে আমরা টাকা পাইনি। অথচ আমার যতদ্র মনে আছে যে মন্ত্রিমহাশয় এখানে বলেছিলেন যে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা কাল পর্যস্ত জানি যে তাদের কাছে টাকা পৌছায় নি, এটা অহুসন্ধান করবেন কি ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ তাদের একটা এ্যাডহক এ্যালটমেন্টে ও লক্ষ টাকা এবং সমপরিমাণ গম ষ্টেট বিলিফের কাজ চালু করবার জন্ম এই বংসর থেকে দেওয়া হয়েছে।

**্র্রীস্থুধীরচন্দ্র বেরা:** এখন পর্যন্ত কোন টাকা বা গম পৌছায়নি। কবে এই টাকা পৌছাবে এবং ঠেট রিলিফের কাজ আরম্ভ হবে ?

**শ্রীসন্তোম কুমার রায়ঃ** এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা যদি না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই থোঁজ করে যাতে তাভাতাভি কাজ আরম্ভ হয় তা দেথবো।

**ত্রীস্থীরচন্দ্র বেরাঃ** গমের অভাবে কাজ চালু হয়নি। গম নাথাকলে চাল বা টাক।
দিয়ে টেই বিলিফের কাজ চালু করা হবে কিনা?

শাসককে ডাকা হয়েছে এবং তিনটার সময় তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হবে। গমের অভাবে যাতে এই জিনিসগুলি বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীস্থারিচন্দ্র বেরাঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, ঐ বক্তাবিধবন্ত অঞ্চলে সব কিছু নই হয়ে গিয়েছে। ষ্টেট রিলিফের কাজ দিয়ে বাধ না বাধলে সেথানে চাষ একেবারেই হবেন।?

শ্রীসত্তোষ কুমার রায়: মাননীয় সদস্য যথন এই বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তথন আজকে মেদিনীপুরের জেশা শাসকের সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলবো।

ত্রীসরোজ রায়ঃ (ক) প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রিমহাশ্য বললেন যে, ইহা সত্য নয়। অর্থাৎ বর্তমানে মেদিনীপুরে টেট রিলিফের কাজ চালু নাই কিন্তু।ক)র উত্তরে বোঝা যাছে যে চালু আছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি প্রশ্ন রাথছি যে এই জেলা শাসকদের আপনি দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন যে কোন কোন জায়গায় কাজ চালু আছে। আমি আপনাকে পরশুর থবর দিছি যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি, যে সব চেয়ে খারাপ যে জায়গা, লোকে থেতে পায়না, কাজ নাই, সেই সব জায়গায় টেট রিলিকের কাজ চালু হয়নি। লোক্যাল অথরিটির কাছে গেলে তারা জবাব দেয যে টাকা এসেছে কিন্তু গম নেই যারজন্ম আমরা কাজ চালু করতে পারছিনা। আজকে বা কাল সকাল পর্যন্ত যদি কোন টেলিফোনিক মেসেজ ন্যাজিট্রেটের কাছে পেয়ে থাাকেন তাহলে স্পেনিফিক্যালি আমাদের জানান যে কোন কোন জায়গায় চালু আছে। আমাদের কাছে থবর আছে যে বহু জায়গায় এস ডি. ও. এবং বি ডি. ও জানিয়েছেন যে আমাদের টাকা এসেছে কিন্তু গম নেই তাই কাজ চালু করতে পারছি না। এর ফলে বহু টেট রিলিফের স্বীম পড়ে আছে। একদিকে মান্ত্র্য থেতে পাছেনা, অক্সদিকে এই কাজগুলি হচছেনা, এই সম্বন্ধ থোঁজ থবর নিয়ে এটা ক্ল্যারিফাই করার জন্ম একটা টেটমেন্ট দেবেন কি ?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়: আমি আজকে জেলা শাসকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সভা অনুমতি দিলে বান্তবিক কি হবে, কি পরিকল্পনা নেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে কাল বিবৃতি দিতে পারবো।

ঞ্জুম্বীরচন্দ্র বেরা: টেট রিলিফের ব্যাপারে দেখা গিয়েছে যে বি ডি ও ঘাঁরা এইসব

ক্ষীম চালু করবে তারা এত দেৱী করেন যে বর্ষাচলে আসে এবং কাজগুলি হয়না, এই সম্বন্ধে , ষ্টেপ নেবেন কি ?

**শ্রীসন্তোম কুমার রায়ঃ** আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে, যেসমন্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আজকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এইসমন্ত অস্থবিধা যাতে দ্ব করা যায়, ছন্তরা প্রয়োজনের সময় কাজ পায়, তারজন্ম নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে। যাবে।

শ্রীপ্রশান্ত কুমার সান্তঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন, যে আমাদের মেদিনীপুর জেলার কাথি মহকুমায় গত বছর বিরাট বক্তা হয়ে গেল কিন্তু আৰু পর্যন্ত দেখানে একটিও টেট রিলিফের কাজ হয়নি বা উল্লেখযোগ্যভাবে হয়নি। আমাদের দেশে বছ গরীব লোক খেটে খেতে চায় কিন্তু কাজ পাছেনা তারা কি করে জীবন ধারণ করবে? তাই আমি প্রশ্ন রাথছি বিশেষ করে কাথি মহকুমায় ১০।১৫ দিনের মধ্যে যাতে টেট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয় তারজক্ত অন্তর্গেধ জানাচ্ছি।

#### (নো রিপ্লাই।)

শ্রীকাবপুল বারি বিশ্বাসঃ গ্রামাঞ্চলে একটা স্কীম মঞ্চুর হলে সেই স্কীমে যত কৃষি বেকার শ্রমিক কাজ করতে পারে থাটতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রমিক সেথানে গিয়ে জমায়েত হচ্ছে, এজন্ত অনেক জায়গায় স্কীম ইম্পলিমেন্ট করা যাঞ্চেনা, এই অস্ত্রবিধা দ্বীকরণের জন্ত প্রয়োজন ভিত্তিক ষ্টেট রিলিফের কাজ চালু করবার ব্যবহা করবেন কি ?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ আপনি জানেন যে আমাদের সীমিত অর্থ সম্পদের মধ্যে সব কিছু করতে হবে, আজকে জেলা শাসকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যে ব্যবস্থা করার কথা ঠিক হবে বিভিন্ন জেলায়, সে সহদ্ধে কাল আমি একটা বিবৃতি দেব।

( এখানে অনেক মাননীয় সদস্যগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন করবার হুন্তু উঠে দাঁডান )

মিঃ স্পীকারঃ কাল তাহলে আপনারা মল্লিমহাশয়ের বিবৃতি চান না? He wants to clarify the entire position tomorrow.

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ বিভিন্ন জেলা শাসকদের সঙ্গে আপনার আজ দেখা করার কথা আছে এটা আপনি এখানে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে চিন্থা না করে অসান্ত জেলা সম্পর্কেও চিন্তা করবেন কি ? বর্ধনান জেলার মঙ্গলকোটের বি. ডি. ও. এর কোন যোগ্যতা নাই প্রেট রিলিফ কাজ করবার, গত কয়েক বছর ধরে দেখানে কোন কাজই সম্পন্ন হচ্ছেনা, এ বিষয়ে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ একটা জেলায়ই নয়, যে সমস্ত জেলায় হুর্গতমান্তব অস্ত্রিধার মধ্যে পড়েছেন, সব জায়গাতেই যাতে ষ্টেট রিলিফের কাজ কিছু কিছু চালু করা যায় আমাদের অর্থ বরাদ অস্থায়ী, তার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

শীস্থাীরচন্দ্র দাসঃ আজকে ডিট্টেন্ট ম্যাজিট্টেটদের সঙ্গে মন্ত্রিমহাশয়ের কনফারেন্দ হচ্ছে জানতে পারলাম, কিন্তু আমরা জানি ট্রেট রিলিফের স্থামগুলিকে প্রাইওরিট দেবার ব্যাপারে গোলমাল বিধেছে, সব জায়গায় বিরোধ লেগে গিয়েছে, থালটা আগে বাঁধা হবে কি বাঁধটা আগে হবে, এ নিয়ে যথেষ্ট গোলমাল বি ডি ও অফিসে হচ্ছে। সেজস্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আলকে কনফারেন্দ্র প্রাইওরিটি দেবার ব্যাপারে একটা স্কর্তু নীতি নিধারণের জন্য একটা কমিটি করে দেবার ব্যবস্থা করবেন কি ?

**এলিনেন্তাৰ কুমার রায়ঃ** এ স**হ**ত্ত্বে চিস্তা করছি, পরে কাল আমি আপনাদের জানাব।

শ্রীকুমার দীন্তি সেমগুপ্তঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে প্রেট রিলিফের কাজের বিধ্যা দিয়ে ছুর্নাতি চলেছে? আমি যথন এদেখলীর এই হাউসে বসে আছি, আমি একটা টেলিগ্রাম সালার থেকে পেলাম তাতে বলা হয়েছে ব্লক নামার টুতে প্রেট রিলিফের নামে যে কাজ করা হচ্ছে তাতে চুরি অপচয় ছাড়া কিছু হচ্ছেনা, এই চুরি অপচয় বন্ধ করার অন্ত নৃতন ব্যবস্থা কিছু অবলম্বন করেছেন কি?

**শ্রীসন্তোধ কুমার রায়ঃ** যে ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছি সে সম্বন্ধে কাল আমি বন্ধবা রাথছি, মাননীয় সদস্য এখন যে টেলিগ্রামের কথা বললেন সেটা আমাকে দিলে, আমি আজকেই জেলাশাসককে তদন্ত করবার জন্ম বলতে পারি।

#### Fire in Darjeeling

- \*109. (Admitted question No \*200.) Shri Deo Prakash Rai: Will the Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state—
  - (a) the number of families of the following categories affected in the disastrous fire in the town of Darjeeling in November, 1971:—
    - (i) House Owners: and
    - (ii) Tenants:
  - (iii) Businessmen and Traders: and
  - (b) the steps taken by the Government in the matter of Relief and Rehabilitation, House Building and Trade Loan till date?

Shri Santosh Kumar Roy; (a) (i) 7, (ii) 138. (iii) 100.

(b) Relief: Gratuitous relief in various foodstuffs, clothings, utensils and fuels. book grants of Rs. 5,375/ to 93 students and ex-gratia payment of Rs. 8,930 @ Rs. 10 per adult and Rs. 5 per minor.

Rehabilitation: House-building and Trade Loan: 77 temporary stalls erceted at a cost of Rs. 30,000 at Red Cross ground for businessmen. 25 hutments constructed at a cost of Rs. 30,000 at Bhutia Bustee for fire victims residing at different relief centres. 25 families are being shifted to these hutments. More than Rs. 5,150 spent on electricity and furniture. A sum of Rs. 9,850/- distributed amongst 40 small traders as trade grants. Another sum of Rs. 11,700 distributed to 52 small traders indirectly affected at Chawk Bazar. Distribution of house building and trade loans being processed.

[ 1-50-2-00 p.m. ]

Shri Deo Prakash Rai: The Hon'ble Minister in his reply has said that 77 temporary stalls have been erected at the Red Cross ground. Will the Hon'ble Minister kindly state what alternative arrangement do the Government propose to make for shifting these 77 traders who are now at the temporary stalls, in view of the fact that the monsoon is fast approaching?

Shri Santosh Kumar Roy: What I have seen from the records is that these 77 stalls have already been erected. I think there will be no difficulty to allot these stalls to these affected traders.

Mr. Speaker: These 77 stalls are temporary stalls. The monsoon is fast approaching. So, the question is as I understand, whether any arrangement or crection of permanent stalls for these victims could be made before the monsoon arrives.

Shri Santosh Kumar Roy so Sir, we are spending money from emergency relief fund. We have a ceiling under this grant and I find that the district administration has already exceeded that ceiling. The district administration has already spent Rs. 30.000 for these stalls.

Shri Deo Prakash Rai: I am not disputing that fact but you have constructed temporary stalls. These people who have been affected are all small traders. What I want to know from the Government is about the permanent settlement of these traders in view of the fact that monsoon will start next month.

Shri Santosh Kumar Roy: A master plan has been drawn up already for reconstruction of the Chowk Bazar with the fund which the Housing Department has received from the L.I.C. I think when the Chowk Bazar will be constructed there will be no difficulty.

Shri Deo Prakash Rai: I know that the master plan is being drawn up. I am worried about the fate of these people who are all small traders. You have not made any permanent arrangement for their shelter. You know Darjeeling monsoon will start next month. I want to know what arrangement has been made by Government to protect them from the monsoom. At present they are all in front of the Red Cross maidan. You cannot protect them from the monsoon there. I want to know what steps do Government propose to take to protect them from the monsoon.

Shri Santosh Kumar Roy? For giving them relief on an emergency basis we have practically spent whatever we can spend for them, but as the honourable Member has brought it to our notice I will look into it and will try to do something.

Shri Deo Prakash Rai: The Hon'ble Minister has said that a master plan will be drawn up but it will take a couple of years. In the meantime what will be the fate of the small traders I would like to know. Hon'ble Minister has said that he will ascertain the details from the district authorities but when I asked the D. C. he said that he would find the details from Writers' Buildings. Before I came here I discussed this matter with the district authorities. Do you know anything about the progress? May I take it that in any case these 77 small traders will be properly protected during the ensuing monsoon?

Shri Santosh Kumar Roy: Definitely we will try to protect them and give them some relief.

Shri Deo Paakash Rai: You have already given relief on an emergency basis. I do not deny that. I am worried about their fate during the monsoon. There are 77 small traders, and, on an average, they have five dependants. At the present site it is not possible to run their business.

Mr. Speaker: If I have properly understood the Hon'ble Minister, he has given assurance that before the monsoon sets in he will give proper shelter

and protection to these 77 small traders so that they can carry on their business under proper shed.

Shri Santosh Kumar Roy: The honourable Member has mentioned that Red Cross maidan is not fit for carrying out business. I will enquire into the matter and do the needful.

Shri Deo Prakash Rai: Hon'ble Minister has stated here that they have constructed 25 hutments and 25 families, who are residing at different relief centres, will be shifted there. May I know how many families are there in various relief centres?

Shri Santosh Kumar Roy: This has already been mentioned in the statement. I may again give you the figure: House owners—7; Tenants—138; and Businessmen and Traders—100.

Shri Deo Prakash Rai: There are two categories of people: (a) small traders who are now earning their livelihood in the Red Cross maidan, and (b) poor tenants who do not run any business. These poor tenants are now residing at different relief centres. You have constructed 25 hutments and I would like to know from you how many families are at present residing at different relief centres.

Shri Santosh Kumar Roy: I require notice for that.

[2-00—2-10 p.m.]

Shri Deo Prakash Rai: The Hon'ble Minister has said in his concluding reply that distribution of house building loan and trade loan are being processed. May I know from the Hon'ble Minister what should I understand when he says that it is being processed?

Shri Santosh Kumar Roy: You know, distribution of house building loan and trade loan is under the consideration of the Government. Regarding trade loan of course we have issued cyclostyled application forms to the fire victims with direction to submit application to the Agents of State Bank of India and Central Bank of India for sanction.

Shri Deo Prakash Rai: What will be the rate of interest?

Shri Santosh Kumar Roy: From the records I find that uptil now nobody has received anything.

Mr. Speaker: Question houre is over. Now held over question No. \*22.

### বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ছাত্ৰছাত্ৰীদের বেতন মকুব ও বিভালয়গৃহ নিৰ্মাণ বাবদ অৰ্থ মঞ্চ র

- \*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*১০৫।) **শ্রীরবীস্ত্রনাথ বেরা**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলাক্ট গত বস্থায় বিধ্বস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুব বাবদ এখনো যে টাকা দেওয়া বাকী আছে তাহা কবে নাগাদ দেওয়া হবে এবং তাহার পরিমাণ কত;
  - (থ) ঐ জেলায় ১৯৭১ সালের বস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্ম এ পর্যন্ত মোট কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত টাকা কবে নাগাদ পাবে:

- (গ) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় ১৯৬৮ সাল থেকে যে সকল হাইস্কুল মঞ্জুরি লাভ করেছে তারা শুধুমাত্র ১৯৭১-৭২ সালের জক্ত লাম্প গ্রাণ্ট পেয়েছে; এবং
- (ঘ) সত্য হইলে ঐসকল স্থলগুলিকে ১৯৬৮-৬৯ হইতে ১৯৭০-৭১ সালের জন্ম ঐ লাম্প গ্রাণ্টের টাকা দেওয়া হবে কি না; এবং হইলে কবে নাগাদ দেওয়া সম্ভব হবে ?

### শ্রীয়ত্যঞ্চয় ব্যানার্জী:

- (ক) মেদিনীপুর জেলায় ১৯৭১ সালের বক্সায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুব বাবদ ত্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় আট লক্ষ টাকা অথের অভাবে দেওয়া বাকী আছে। আশা করা যায় যে, বাকী টাকা ১৯৭২-৭৩ সালে ভারত সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।
- (থ) এই ব্যাপারে প্রায় ২০০ মাধামিক বিভালয়কে ছই লক্ষ কৃড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আরো ৫০টি মাধামিক বিভালয়ের জক্ত প্রায় এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। এই বিষয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে ভারত সরকারের অতিরিক্ত অর্থ বরান্দের প্রয়োজন। প্রাথমিক বিভালয়গুলির জক্ত মেদিনীপুর জেলা স্কুল বোর্ডকে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে একানস্বই হাজার টাকা থরচ হইয়াছে। বাকী ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিভালয়গুলি শীক্ষই বোর্ড হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে।
- (গ) ইা।
- ্ঘ) এইসব বিভালয়গুলিকে ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৬৯-৭০ সালের জন্ম লাম্প গ্রাণ্ট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই।

### বনগাঁ মহকুমায় আশ্রিত শরণার্থী

\*৩৭। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১১৬।) **শ্রীঅজিত কুমার গালুলী**ঃ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহাশার অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সরকারী হিসাব অফুসারে কত শরণার্থী
  বনগাঁ মহকুমার আশ্রয় নিয়েছিলেন; এবং
- (থ) এই শরণাথীদের মধ্যে কত সংখ্যক ক্যাম্পে এবং ক্যাম্প-বহিত্তি আত্মীয়ম্বজনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ?

### শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ

- (ক) ৫ লাখ ১৪ হাজার ১ শত ৪০ জন;
- (৩) ক্যাম্পে ৪ লাথ ৮০ হাজার ১ শত ৬০ জন এবং ক্যাম্পের বাহিরে আত্মীয়স্বজনের বাসায় ১ লাথ ১০ হাজার ৯ শত ৮০ জন :
- (গ) ২০ শাখ ৯০ হাজার ৬শত ৫৩ টাকা ক্যাম্প তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে; যে সকল কন্টোক্টর ক্যাম্প তৈরীর অফুমতি পেয়েছিলেন তাঁদের নামের একটি তালিকা বিধানসভার টেবিলে পৃথকভাবে সংস্থাপিত করা হোল;

(प) ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ক্যাম্পগুলিতে চাল ও গম সরবরাহ করেছিলেন। অস্থান্ত দ্রব্যগুলি যে সকল কন্ট্রাক্টর সরবরাহ করেছিলেন তাঁদের নামের একটি তালিকা বিধানসভার টেবিলে সংস্থাপিত হোল।

শরণাথীদের থাত সরবরাহের ভার প্রথমে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ক্যন্ত ছিল।
গত ১লা অক্টোবর থেকে সরকারী তথাবধানে থাতদ্রব্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত
হওয়ার পর টেণ্ডারের মাধ্যমে দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থাহয়। বক্তা, ছ্প্রাপ্তান্ত ও
আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু টেণ্ডারের মাধ্যমে ক্রয়ে অস্ক্রিধা স্বৃষ্টি হওয়ায়, জেলা
কর্ত্পক্ষের নির্দেশাস্ক্রসারে ক্যাম্প কমাগুল্টগণ স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে
কোটেশন নিয়ে সর্বনিয়মূল্যে উহা ক্রয় করেন।

(%) সরবরাহক্কত প্রতিটি থাছাদ্রব্য যথায়থ হয়েছে কিন। তা পর্থ করবার ভার ক্যাম্প ক্মাণ্ডান্টগণের উপর ক্যন্ত ছিল।

Annexure to Starred Assembly Question No. 116 by Shri Ajit Ganguly, M.L.A., showing the names of contractors appointed for construction of Camps for Bangladesh Evacuees:

| > 1          | বনগা প্যাণ্ডেল         | ১৯। ডি সি বোস                        |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| ٦ ١          | সরকার প্টোরস্          | ২০। রসিক ঢালি                        |
| ०।           | স্থ্ৰী ডেকরেটরস্       | ২১। অনিল ঘোষ                         |
| 8            | ভট্টাচার্য এ্যাণ্ড কোং | ২২। রঞ্জন বিশ্বাস                    |
| a 1          | স্থাত্ৰী কনষ্ট্ৰাকশন   | ২৩। রক্ষিত এাও কোং                   |
| <b>७</b>     | বিক্ষম চন্দ্ৰ          | ২৪। মিত্র এগাও রায়                  |
| 11           | এ. কে. দন্ত            | ২৫। অলোক ঘোষ এ্যান্ড সাধু            |
| ы            | যতীন চন্দ্ৰ            | ২৬। গৌতম চক্রবর্লী                   |
| اد           | मभौत्र हल              | ২৭। স্থরেন বাইন                      |
| >0           | ভেনিস্ ঘোষ             | ২৮। মুকুন বিশ্বাস                    |
| >> 1         | পঙ্কজ জোয়ারদার        | ২৯। স্থালি বিশ্বাস                   |
| <b>५</b> २ । | সতীশ ঘোষ               | ৩০। সিংছ গ্রাণ্ড কোং                 |
| १०।          | नित्रक्षन मङ्गमात      | ৩১। চক্রবর্তা এ্যাও কোং              |
| 186          | বোস এয়াও ব্যানাজী     | ৩২। ঘোষ এ্যাও বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজার |
| >€           | ঘোষ ইঞ্জিনীয়ারিং      | 🗠 । সরোজ বিশ্বাস                     |
| <b>१७</b> ।  | যতীন রায়              | ৩৪। গৌর দন্ত                         |
| >11          | মিশন ঘোষ               | ৩৫। স্থাৰ মুধাৰী                     |

১৮। প্রাণবল্প বিশাস

Annexure to Starred Assembly Question No. 116 by Shri Ajit Ganguly, M L.A., showing the names of persons who supplied non-F. C. I. staff and other articles to the evacuees Camps in Bongaon Sub-division:

| 51   | স্ত্য ঘোষ                 | ২১। প্রকাশ আভ         |
|------|---------------------------|-----------------------|
| ર    | মনোর্শন গুহ               | ২২। চৈত্রপদ বিশ্বাস   |
| ٥ ١  | সমীর মজুমদার              | ২৩। কেশবলাল বিশ্বাস   |
| 8    | বিনয়কুমার দাস            | ২৪। সমর মুখার্জী      |
| • 1  | জিতেন্দ্রনাথ সরকার        | ২৫। অজিতকুমার বিশ্বাস |
| ७।   | राजादिमान मार।            | ২৬। কানাইলাল সাহা     |
| 9 1  | চন্দ্রকান্তি সাহা         | २१। मानिकनान मान      |
| ьΙ   | নগেন্দ্রাথ দাস            | ২৮। কালাচাঁদ ঘোষ      |
|      | অমূল্য সাহা               | ২৯। রামচন্দ্র আভ      |
| >0   |                           | ৩০। রাজেন্ত্র বিশ্বাস |
| 22.1 | ভোলানাথ দাস               | ৩১। মণ্টুরায়         |
| ١ ۶٥ | দিলীপকুমার দাস            | ৩২। হরিবল্লভ দেবনাথ   |
| 201  | কাতিক দাস                 | ৩৩। নির্মলচন্দ্র রায় |
| 58 1 | দিলীপ বিশাস               | ७८। निथिन माम         |
| 1 20 | শ্ৰীমতী বিমলাবাল। বিশ্বাস | ००। (शादिन शनपात      |
| 391  | নিধুবন শিকদার             | ৩৬। বিষ্ণুপদ মণ্ডল    |
| 591  | মেদাদ রিকিত এগও রায়      | ৩৭। রাধেখাম পেত্রা    |
| St 1 | ,মসার্স. আর. এস. সাহা     | ৩৮। সস্তোষ রায়       |
| 161  | মেসাস´ কালিকা এজেন্সি     | ৩৯। কেনারাম মজুম্দার  |
| २०।  | হরিপদ বিশ্বাস             | ৪০। তারণ ঘোষ          |
|      | ৪১। ডি. বি                | ন লাহিড়ী             |

### বাঁকুড়া ভেলায় মহিলা কলেজ

\*১১০। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*২১৬।) **জ্রীকাশীনাথ মিশ্রেঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় গগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —

- (ক) বাকুড়া সহরে বর্তমান বংসরে যে মহিলা কলেজ চালু হওয়ার কথা ছিল তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, এবং
- (খ) ঐ কলেজ কবে নাগাদ কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

### এমৃত্যুক্তর বাানার্জী:

- (ক) ইহা বিবেচনাধীন আছে। বাঁকুড়া কলেজের প্রাতঃকালীন বিভাগটি মহিলা কলেজ হিসাবে বর্তমান চালু আছে। তবে এই শাখাটি একটি পৃথক স্বন্ধংসম্পূর্ণ গভর্ণমেণ্ট স্পানসর্ভ মহিলা কলেজে রূপাস্তরিত করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
- (খ) বিবেচনা ফলপ্রস্থ হইলে প্রস্তাবটি যথাশীত সম্ভব কার্যকরী করার জন্ত চেষ্টা করা হইতেছে।

### হাইস্কুল ও জুনিয়ার হাইস্কুলের অনুমোদন

\*১১১। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪২।) **জ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রিমহোদয় . অন্ধ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- ১। বর্তমান বংসরে (১৯৭১-৭২) কতগুলি হাই এবং জুনিয়ার হাইস্কুলের অন্নোদন দেওয়া হইয়াছে:
- ২। কতগুলি আবেদন পত্র এখনও অন্নমাদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে; এবং
- ৩। উক্ত বিভালয়গুলির অমুমোদনের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

### শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী:

>। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক বিভালয়ের অন্তমোদন দিয়া থাকেন। পরিদর্শনের পর অন্তমোদনের জন্ম যে সমস্ত মাধ্যমিক বিভালয়গুলিকে শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর হইতে স্তপারিশ করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে:—

|                                                | বৎসর                        | বালক বিভালয়   | বালিক। বিভালয় | শোট         |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| (ক) হাইস্কুল ১০ম শ্রেণী যুক্ত                  | ১-১-१১ इट्रेंट              | 89             | > «            | 92          |
| ক্র                                            | ১-১-৭২ হইতে                 | 22             | 8              | २७          |
| (থ) জুনিয়র হাই স্কুল ৪র্থ                     |                             |                |                |             |
| শ্ৰেণী যুক্ত—৫ম হইতে ৮ম শ্ৰেণী                 | ১-১-৭১ হইতে                 | <b>૨</b> ७৪    | ৮৩             | <b>98</b> 9 |
| ক্র                                            | ১-১-৭২ হইতে                 | 5 565          | _              | > 6 >       |
| (গ) জুনিয়র হাই স্কুল ২য় শ্রেণী               |                             |                |                |             |
| যুক্ত—৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্ৰেণী                         | ১-১-৭১ হইতে                 | ১৮৩            | ২ ৬            | २०२         |
| <u>ক</u>                                       | ১-১-৭২ হইতে                 | >>>            | -              | >>>         |
| (ক) হাই স্কুল ১০ম শ্ৰেণী যুক্ত                 | ১-১-৭২ হইতে                 | 5 5 <b>%</b> @ | 74             | 300         |
| (ব) জুনিয়র হাই স্কুল<br>৫ম হইতে ৮ম শ্রেণী     | ১-১-१२ श्ट्रेट              | 5 >>0          | 80             | ১৫৩         |
| (গ) জুনিয়র হাই স্কুল<br>৫ম ও ৬ ঠ শ্রেণী যুক্ত | > <b>-</b> >-৭২ <i>হইতে</i> | 5 >60          | ৩০             | 240         |

৩। মাধ্যমিক বিভালয়গুলি এ পর্যন্ত জনসাধারণের উভমেই স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু ইহা
লক্ষ্য করা ঘাইতেছে যে অনেক স্থানেই এই বিভালয়গুলি কোন স্থানিষ্টি পরিকল্পনা ছাড়াই
স্থাপিত হইতেছে। ফলে যেথামৈ বিভালয়ের প্রয়োজন নাই, সেই অঞ্চলে বিভালয় স্থাপিত
হইতেছে। আবার যে অঞ্চলে বিভালয়ের প্রয়োজন আছে, সেথানে বিভালয় স্থাপিত হইতেছে
না। সেইজন্ত নতুন মাধ্যমিক বিভালয় স্থাপনের জনা একটি সমীক্ষা করা প্রয়োজন। এই
সমীক্ষার পরে যে সমন্ত বিভালয়গুলির প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা স্থির করিয়া পরিদর্শনের পর
আর্থিক সন্ধতি অমুসারে উপযুক্ত বিভালয়গুলিকে অন্থমোদনের জন্ত মধ্যশিক্ষা পর্যদের নিকট
মুপারিশ করা হইবে। এই সমীক্ষার কাজ শীত্রই আরম্ভ করা হইবে।

### পশ্চিবলে শরণার্থীর সংখ্যা

- \*১২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*১৪০।) **ডাঃ মহদ্মদ একোমূল হক বিশ্বাস** উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তথহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বিগত পাক-ভারত গোলযোগের সময় পশ্চিমবঙ্গে মোট কতজন শরণাথী আগমন করেছিল:
  - (খ) কোন জেলায় কত শরণাথীর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল; এবং
  - (গ) শরণার্থাদের দেখাশোনার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট কত টাকা এ পর্যস্ত থরচ হয়েছে ?

#### শ্রীসন্তোষ কুমার রায়:

- (ক) ৭৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪ শত ৭৪ জন;
- (থ) বিধানসভার টেবিলে জেলাওয়ারি শরণার্থী অবস্থানের হিসাব রাথা আছে:
- (গ) সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি হইতে সম্পূর্ণ হিসাব প্রস্তুত না হওয়ায় ব্যয়ের সঠিক অঙ্ক বলা সম্ভব নয়। তবে গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট প্রায় ৯০ কোটি টাকা জেলাশাসকদের অফ্ক্লে বন্টন হইয়াছে।

# Statement referred to in reply to clause (kha) of starred question No. 112. Progressive total of Refugee gone back to Bangladesh

#### Report sent on 1972

|                     | ( <b>I</b> )                                                                            | (11)                                                                        | (III)                                                                   | (IV)                                                                               | (V)                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                     | District                                                                                | No. of camp 1<br>refugees<br>(on 17-12-71)                                  | No. of non-camp<br>refugees<br>(on 17-12-71)                            | Total (of<br>II &III).                                                             | No. gone back<br>to Bangladesh<br>(since 18-12-71). |
| 2<br>3<br>4<br>5    | . 24-Pargans<br>. Nadia<br>. Murshidabad<br>. Maldah<br>. West Dinajpur                 | 15,01,834<br>9,99,120<br>3,35,121<br>1,34,431<br>13.62,639                  | 5,25,879<br>1,25,000<br>1,38,826<br>2,61,012<br>4,43,923                | 20,27,713<br>11,24,120<br>4,73,947<br>3,95,443<br>18,06,562                        |                                                     |
| 1 7 8 9 10 11 12 12 | Darjeeeling (Siliguri) Jalpaiguri Cooch Behar Midnapore Bankura Purulia Hooghly Burdwan | 9,356<br>1,84,450<br>4,54,207<br>1,16,274<br>89,166<br>29,746<br>Nil<br>Nil | 11,147<br>4,96,492<br>3,58,883<br>Nil<br>Nil<br>Nil<br>14,433<br>10,535 | 20,503<br>6,80,942<br>9,13,090<br>1,16,274<br>89,166<br>29,746<br>14,433<br>10,535 |                                                     |
| L                   | Total;                                                                                  | 51,97,344*                                                                  | 23,86,130                                                               | 74,93,474                                                                          |                                                     |

<sup>\*</sup>Less dispersal to outside West Bengal: 2,57,558

N.B. Average daily exodus this month.

Memo No. /1(15)/STS.

Dated, the

1972.

Copy forwarded to :-

- 1. Chief Secretary to the Government of Wess Bengal.
- 2. Secretary, Home Department.
- 3. Secretary, Food Department.
- 4. Secretary to the Governor.
- 5. Secretary, Finance Department.
- 6. Jt. Secretary R. & R. Department.
- 7. Dy. Director of Public Health Department.
- 8. Dy. Secretary to the Government of India, Department of Rehabilitation.
- 9. Asstt. Secretary, R. R. & R. Department.
- 10. Secretary, R. R. & R. Department.
- 11. P. A. to R. R. C., West Bengal,
- 12. Financial Adviser, R. R. & R. Department.
- 13. Regional Manager Food Corporation of India.
- 14. Dy. Director (D. D. P. & S), 11A, Free School Street, Calcutta.
- 15. D. I. G. (Evacuees), J. B., West Bengal.

## for Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal

### नमोशा (जना कुन्दार्टित अकिन वाष्ट्रि

- \*১১৩। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১১৮।) **শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি-মহাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সতা যে নদীয়া জেলা স্কুলবোর্ডের—(১) বর্তমান অফিস বাড়ীট বাসোপ-যোগী নহে: এবং
  - (থ) বিগত বর্ষায় উক্ত অফিসের বই থাতাপত্র বর্ষার জলে বিনষ্ট হইয়াছে; (খ) সভ্য হইলে উক্ত বাড়ীট সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে, কবে নাগাদ উহার কাফ্ল শুরু হইবে ?

#### The Minister for Education:

- (ক) (১) বর্তমানে যে বাড়ীতে জেলা স্থলবোর্ডের অফিস রহিয়াছে, উহা জীর্ণ অবস্থায় আছে। ক্র বাড়ীটি স্থলবোর্ডের নিজস্ব নহে, উহা শিক্ষা বিভাগ হইতে ডি. এল রায় ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (মহিলাদেক) এর জন্য উপযোগী করিয়া লইবার কথা। উক্ত ইনস্টিটিউট বর্তমানে যে ভাড়া বাড়ীতে আছে, উহার অবস্থাও জীর্ণ এবং পরিবর্তন প্রয়োজন।
- (২) এ বাড়ীতে তুইটি অফিস ছিল—জেলা বিভালয় পরিদর্শক এবং জেলা বিভালয় পর্বদ। অফিসের শঙ্কাজনক অবস্থার জন্য এবং কিছু ক্ষতির জন্য জেলা বিভালয় পরিদর্শকের অফিস স্থানীয় লিনিয়েট স্কুলের হোঙেলে (ধালি অবস্থায়) সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।
- (খ) বাড়ীটি সংস্থারের জন্য প্রস্তাব আসিয়াছে এবং উহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ।

#### UNSTARRED QUESTIONS

#### (to which written answers were laid on the table)

### কালীনগরে রম্বলপুর নদীর উপর পুল নির্মাণ

- ১৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ২৪) **জ্রীসুধীরচ দু দাস : পূ**র্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় **অন্তগ্রহপূর্বক** জানাইবেন কি—
  - (ক) কাথি থানার অন্তর্গত রম্প্রপুর নদীর উপর কালীনগরে যে পুলটি তৈয়ারী হইতেছে তাহার জন্ত কত টাকা বরাদ ছিল এবং কোন সালে উহার নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার কথা ছিল:
  - (थ) के भूमी निर्मालंद को करत नागीम लिय स्टेर्स ; वरः
  - (গ) ঐ পুলাটর জন্ত কোন অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে কি না এবং হইলে কত ?

#### The Minister for Public Works:

- (क) ১০,৪৮,৯০০ টাকা বরাদ ছিল এবং ১৯৬৫ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল।
- (a) আশা করা যায় ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে।
- (গ) হাঁা, ১৯৭১-৭২ সাল অবধি মোট ২,৯৬,২০০ টোকা মঞ্বীকৃত অর্থের উপর অতিরিক্ত ববাদ করা হইয়াছে।

### বছরমপুর পৌরসভার ১৩নং জোনের রাস্তা

- ১৫। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং ২৭।) **শ্রীশংকরদাস পাল** : মিউনিসিপ্যাল সাভিসেস বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বহরমপুর পৌরসভার ১৩ নং জোন-এর অধীন অমর চক্রবর্তী রোড হইতে বিষ্ণুপুর বিদের ধার দিয়া পেলথানা রোড পর্যন্ত বহরমপুর শহরের দ্বিতীয় সড়ক নির্মাণ বহু প্রত্যাশিত এবং এ কারণে তিনভাগ জমি পাওয়। সম্বেও ঐ রাস্তার নির্মাণকার্য এখনও শুরু হয় নাই; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে, (১) নির্মাণকার্য আরম্ভ না হওয়ার কার্য কি, এবং (২) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

### The Mintster or Municipal Services:

- (क) হা।
- (খ) (১) পৌর তহবিশে অর্থের অভাব।
- (২) পৌরসভা সরকারী অফুদান চাহিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকার তাহা পরীকা করিয়া যথাযোগ্য নির্দেশ দিবেন

#### কুপার্স ক্যান্তের উল্লয়ন

- ১৬। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং ৪৩।) **শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ** উদাস্ত পুনর্ধাসন বিভাগের <sup>মান্তিমহাশর</sup> অহ্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে কেঞ্জীয় সরকার নিষ্ক্ত রিভ্যু কমিটি নদীয়া জেলার কুপার্স
    ক্যাম্পকে একটি শিল্প উপনগরী হিসাবে গড়িয়া ভূলিবার প্রভাব করিয়াছেন; এবং

(খা সত্য চইলে এ বিষয়ে সরকার কি কি কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বিবেচনা করিতেছেন ?

#### The Minister for Refugee Rehabilitation:

- (ক) কুপাস ক্যাম্প অঞ্চলে শিল্প-উপনগরী স্থাপনের বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করিবার জন্ম বিভা কমিটি স্থপারিশ করিয়াছেন:
- (থ) রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্টিজ কর্পোরেশন কর্তৃক শিল্প স্থাপনের জক্ষ প্রায় ৪০ একর জমি উক্ত অঞ্চলে দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে একটি কার্ডবার্ড ও একটি চীনামাটির কার্থানা স্থাপিত হইয়াছে। সাবান, ক্ষটি, তাঁতবন্ত্র, মাছর, গেঞ্জি প্রভৃতি তৈরীর কার্থানা স্থাপনের সম্ভাবনা রিভূা কমিটির শিল্পশাথা আপাততঃ বিচার-বিবেচনা করিতেছেন। অতীতে স্থানীয় শিল্প-উত্যোগী ব্যক্তিদের সহায়তা করিয়া কোন কোন শিল্প স্থাপনের যে চেষ্টা হইয়াছিল প্রধানতঃ বৈত্যতিক শক্তির অভাবেই সফল ২য় নাই।

#### পোরসভা বাতিল

- ১৭। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং ১০১।) **এ অখিনীকুমার রায়ঃ** মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্ত্রহপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবাংলায় ১৯৭১-৭২ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত জেলাভিত্তিক কয়টি পৌরসভা বাহিল করা হইয়াছে:
  - (২) ঐ পৌরসভাগুলির নাম এবং বাতিলের কারণ: এবং
  - (গ) ঐ পৌরসভাঞ্চলির নির্বাচনের জন্ম সরকার চিস্তা করিতেছেন কি না এবং করিয়া ধাকিলে কোন টির কবে নির্বাচন হইবে ?

#### The Minister for Municipal Services:

- (ক) মোট পাঁচটি। দাজিলিং জেলায় হ'টি। হুগলী, হাওড়া ও বীরভূম জেলার প্রতি জেলাতে একটি।
- (থ) দাজিলিংঃ ১৯৭০ সালের ৬ই এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর দার্জিলিং পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অন্তচ্চেদ অন্নসারে হাইকোটে মামলা হয়। হাইকোট এক অন্থবতী আদেশনামায় নির্বাচিত পৌর সদস্যদের শপথ গ্রহণ হইতে বিরত করেন। পৌরসভার কাজকর্ম অচল হওয়ায় পুরান পৌর সদস্যদের ২৮এ ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিথ হইতে বাতিল করা হয়।

শিলিগুড়িঃ ১৯৬৪ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারীতে এই পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন হয়। কলিকাতা হাইকোট সভের সম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচন বাতিল বোষণা করেন। এই আদেশের বিহৃদ্ধে অাপীল হয়। হাইকোট এই ওয়ার্ডের জক্ত নৃতন নির্বাচনের আদেশ দেন এবং এই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেন যতক্ষণ না উক্ত আপীলের রায় হয়। নির্বাচনের আংশিক ফল প্রকাশ আইনগত বাধা থাকায় সরকার ফল প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়। ইতিমধ্যে পুরান ১৯ জন পৌর সদক্ষের মধ্যে চেরারম্যান ও ভাইস-চেরারম্যান সহ ১৪ জন সদক্ষ পদত্যাগ করেন। পৌরসভা অচল হওরায় সরকার ঐ পৌরসভা ১লা ছ্ন ১৯৬৯ তারিশ হইতে বাতিল করেন।

উত্তরপাড়া-কোভরং: হুগলী জেলার উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভায় কিছুদিন থেকে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল চলিতে থাকে, যার ফলে কাজকর্ম ঠিকমত হয় না। তা ছাড়া অর্থ নৈতিক অব্যবস্থাও চলিতে থাকে। করদাতাগণ তাহাদের উপযুক্ত পৌর স্থবিধাগুলি হইতে বঞ্চিত হন। এই অব্যথা ১৯৬৬ সালের আগপ্ত মাসে চরমে উঠে। সরকার বাধ্য হুইয়া ২২এ আগপ্ত, ১৯৬৬ সাল হুইতে উক্ত পৌরসভা বাতিল করেন।

বালাঃ হাওড়া জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভাটিতে বেশ কিছুকাল অব্যবস্থা চলিতে থাকিলে সরকার স্থানীয় অফিসারদের দ্বারা অহ্মসন্ধান করান। আথিক দৈন্য ও আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল চলিতে থাকিলে করদাতাগণ বিশেষ অহ্মবিধায় পড়েন। তাই সরকার ১৯৬০ সালের ২রা জাহুয়ারীতে এই পৌরসভা বাতিল করেন।

বোলপুর: বীরভূম জেলার এই পৌরসভা পৌর সদস্যদের অবহেলার জন্ম চরম অথকটে পতিত হয়। তাছাড়াপৌর সদস্যরাপৌরসভা পরিচালনে গাফিলতির পরিচয় দেন। পৌর ফাও তছরুপ হয় এমন থবরও সরকারের হস্তগত হয়। এমতাবস্থায় সরকার পৌরবাসীর স্বাথে উক্ত সভা ১৯৬৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে বাতিল করেন।

(গ) নির্বাচনের জন্ত সরকার চিস্তা করিতেছেন। কিস্তু বিভিন্ন কারণে নির্বাচনের দিন এখন পর্যস্ত ধার্য হয় নাই।

### ছগলী নদীর উপর দিতীয় সেতু নির্মাণ প্রকল্প

- ১৮। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ১০০।) শ্রীকাশ্বনী রায়ঃ পরিকল্পন। ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে কলিকাতায় হুগলী নদীর দিতীয় সেতু নির্মাণের প্রকল্পটি চ্ড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে; এবং
  - (খ) সত্য হইলে-
    - (১) নির্মাণের স্থান,
    - (২) মোট ব্যয়: ও
    - (৩) প্রকল্পের অগ্রগতি?

#### The Minister for Planning and Development:

- (क) হা।
- (র্থ) (১) কলিকাতার দিকে প্রিন্দেপ ঘাটের নিকটে।
- (२) आश्रमानिक २৮ कां है २२ नक हो का।
- (০) কারিগরি সংস্থাগুলির নিকট লেটার অফ ইণ্টেন্ট এবং চুক্তিপত্র পাঠাইয়া দেওয়া ইয়াছে, চুক্তিপত্তে তাহাদের সম্মতি পাইলেই কার্য আরম্ভ করিবার আদেশ দেওয়া হইবে।

### পঞ্চায়েত আইন

- ১৯। (অন্নুমোদিত প্রশ্ন নং ১০৪।) **শ্রীঅখিনা রায়ঃ** পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্র ্ এহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - ক) পশ্চিমবন্ধ পঞ্চায়েত আইন পরিবর্তনের কোন প্রস্থাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা; এবং

(থ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর হাঁ। হইলে মন্ত্রিমহোদয় পরিবর্তনের মূল বিষয় ও সম্ভাব্য সময়ের আভাষ দিতে পারবেন কি ?

## The Minister for Panchavats:

(ক) ও (থ) হাঁ। সমগ্র বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং যত সত্ত্ব সন্ধ্র সম্ভব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

# আহমদপুর চিনি কল

- ২০। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১২৬।) **শ্রীছরশংকর ভট্টাচার্য** করু এবং ত্র্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্থ্রহপূর্বক জানাইবেন কি --
  - (ক) ইহা কি সতা যে আহমদপুর চিনি কলটি বন্ধ আছে:
  - (খ) সতা হইলে (১) কতদিন যাবত বন্ধ আছে. ও
  - (২) বন্ধের কারণ কি: এবং
  - (গ) ঐ কলটি থোলার জন্ম সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কবে নাগাদ খুলবে বলিয়া আশা করা যায় ?

# The Minister for Closed and Sick Industries:

- । एड्रे (क)
- (খ) (১) প্রায় সাত বংসর যাবত।
- (২) প্রধানতঃ অর্থ নৈতিক তুরবন্ধ।
- (গ) কলটি থোলার প্রশ্ন রাজ্যসরকারের বিবেচনাধীন আছে। কবে থুলিবে তাহা সঠিক ভাবে এথনই বলা সম্ভব নয়।

## নেভাজী কলোনী উন্নয়ন

- ২১। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ১২৮।) **জ্রীনিবপদ ভট্টাচার্য** উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বরাহনগর নেতাজী কলোনীর উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কি না;
  - (খ) হইয়া থাকিলে এখনও পর্যন্ত কোন উন্নয়ন কার্য শুরু না হওয়ার কারণ কি: এবং
  - (গ) কবে নাগাদ এই কার্য শুরু এবং শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

#### The Minister for Refugee Rehabilitation:

- (ক) ইন।
- (থ) উন্নয়নের প্রাক্কলন ইত্যাদি নির্মাণ পর্ষদের বিবেচনাধীন থাকান্ন কার্য শুরু হইতে পারিতেছে না।
- (গ) তৎপরতার সহিত বিষয়টির নিষ্পত্তির চেটা হইতেছে। শীব্রই কার্য শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

# সংশোধিত জোভের সীমা ও উচ্ভ জমি

- ২২। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ১৩২।) **শ্রীক্ষশ্বিনী রায়**ে ভূমির ব্যবহার ও সংস্থার বিভাগের শ্রমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পরিবারভিত্তিক জোতের সীমার (১৯৭০ সালের সংশোধিত ভূমি সংস্থার আইন)
    সম্যায়ী জেলাওয়ারী উঘূত জমির পরিমাণ; এবং
  - (খ) উক্ত জমির মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

### The Minister for Land Utilisation and Reforms:

(ক) ও (খ) ১৯৭১ সালের (১৯৭০ নহে) ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইনের পরিবারভিত্তিক জমির উর্ধ সীমা নির্ধারণের বিধান আছে। মহামান্ত হাইকোটে ঐ আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হইকে ইইকোটে ঐ আইনের বিধানগুলি কার্যকর করা হইতে বিরত থাকার জন্ত সরকারের প্রতি একটি নিষেধাজ্ঞা (ইনজাংশন) জারী করিয়াছিলেন। ফলে ঐ আইনের ১৪টি (৩, ধারা অহসারে অতিরিক্ত জমির মালিক রায়তের উদ্ভুত জমির পরিমাণ নিধারণ বন্ধ ছিল। এমতাবন্থার জেলাওয়ারী উদ্ভু জমির ও তন্মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বলা সন্তব নহে। মাত্র ২৯এ মার্চ, ১৯৭২ তারিপে হাইকোটের উক্ত নিষেধাজ্ঞা সংশোধিত হইয়াছে। সংশোধিত নিষেধাজ্ঞা (ইনজাংশন) অহুসারে যে সকল জমির মালিক হাইকোটে আবেদন করিয়াছেন মাত্র ভাঁছাদের জমি সম্বন্ধে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

# শ্যামপুর থানায় উচ্চ ফলনশীল চাবের জন্ম গভীর নলকূপ

- ২৩। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৫।) **শ্রীশিশিরকুমার সেন**ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) হাওড়া জেলার খ্যামপুর থানার উচ্চ ফলনশীল চাষের ব্যাপক প্রসারে এবং জলের চাহিদা প্রণের জন্ত "গভীর নলকৃপ" বসানোর বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা: এবং
  - (খ) থাকিলে মোট কয়টি নলকুপ বসান হইবে এবং তাহার কাজ কবে নাগাদ শুরু হইবে ?

## The Minister for Agriculture:

- (ক) আরও অধিকসংখ্যক গভীর নলকুপ বসাইবার ইচ্ছা সরকারের আছে। কিন্তু ১৯৭২-৭০ সালে বাজেটে প্রয়োজনীয় অথ বরাদ না হওয়ায় বর্তমান বংসরেয় জন্ত কোনও স্থীম এ পর্যন্ত নির্দিট করা হয় নাই।
  - (থ) এই প্ৰশ্ন উঠে না।

# বিশ্ববিভালয়ের সিমেটে ও অক্যান্য সমিতিতে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব

২৪। (অন্নয়ে প্রিল্প নং ১৫১।) ব্রীক্ষানিকক্ষ মণ্ডলঃ শিক্ষা বিভাগের মান্ত্রমহোদয় অন্তগ্রহক জানাইবেন কি, রাজ্যের বিশ্ববিভালয়সমূহের সেনেট, সিণ্ডিকেট ও এটাকাডেমিক কাউন্সিলে ছাত্র ও অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের জন্ম রাজ্যসরকার চিন্তা করছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে ভাহা কি?

#### The Minister for Education:

বিশ্ববিশ্বালয় সেনেট, সিণ্ডিকেট ও এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে ছাত্র প্রতিনিধিত্বের বিষয় বিশ্ব-বিশ্বালয় অমুদান আয়োগ বিশেষভাবে চিন্ত। করে দেপছেন। এ বিষয়ে যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি প্রথমে বিশ্ববিশ্বালয়ের সেনেট অথবা কোটে অক্সান্ত প্রতিনিধিদের মত ছাত্র প্রতি-নিধিদের যোগদানের পক্ষপাতী। এই নৃতন ব্যবস্থায় ভাল ফল হলে ক্রমে কর্মসমিতি একজিকিউটিভ কাউন্সিল্), শিক্ষা-সমিতি (এ্যাকোডেমিক কাউন্সিল) প্রভৃতিত্তেও ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়ার স্থপারিশ তাঁরা করেছেন। কমিটির নাম "কমিটি অন গভর্নান্স অফ ইউনিভার্সিটিস" এবং ডা: পি.বি.গজেক্রগাদকার এর সভাপতি ছিলেন। এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিজের বিষয় বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

# সন্দেশখালিতে টেক্নিক্যাল স্থল

- ২৫। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ১৫২।) **জ্রীঅনিলক্ত্য মণ্ডল** দিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমতোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সন্দেশখালি থানার হাটগাছা-খূলনা অঞ্চলে একটি জুনিয়ার টেক্নিক্যাল স্কুল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি: এবং
  - (খ) **থাকিলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ম এ পর্যন্ত কি বাবন্থা করা হয়ে**ছে দ

#### The Minister for Education :

- (क) বর্তমানে সরকারের এরপ কোন পরিকল্পনা নাই।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।

## স্থন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু

- ২৬। (অন্নত্তমাদিত প্রশ্ন নং ১৫৬।) শ্রীঅনিলক্ষ মণ্ডল: বন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকারী হিসাব অন্তথায়ী ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে স্থলরবনে কতজন কাঠুরিয়া, জেলে এবং মধু সংগ্রহকারী বাবের আক্রমণে মারা গেছেন, এবং
  - (থ) বাঘের আক্রমণ হইতে ঐ সমস্ত শ্রমজীবীদের রক্ষার জন্ত সরকার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহা কি ?

## The Minister for Forests:

(ক) প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে স্থন্দরবনে বাথের আক্রমণে মৃতের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

| স্ন  | মূতের সংখ্যা |                   |             |     |  |
|------|--------------|-------------------|-------------|-----|--|
|      | কাঠুরিয়া    | জেলে              | ————<br>মধু | মোট |  |
|      |              | <b>দংগ্রহকারী</b> |             |     |  |
| ১৯৭০ | ٩            | > @               | 9           | ২৯  |  |
| 2212 | ૭            | >>                | >5          | 29  |  |

(থ) হাঁা। প্রবর্তিত রীতি অন্থ্যায়ী স্থানরবনে প্রবেশের পূর্বে সমস্ত অন্থ্যতি পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকেই বাঘ বিতাড়নের জন্ম পটকা ইত্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও অন্থ্যতি পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি ও তাহাদের নিযুক্ত লোকজনকে বনের মধ্যে সাবধানে চলাফেরা করিবার জন্ম সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং বৈকাল ৪টার মধ্যে নৌকায় ফিরিবার জন্ম উপদেশ দেওয়া হয়। অধিকদ্ধ ইচ্চুক শিকারীদিগকে নর থাদক বা্ঘ মারিবার অন্থ্যতিপত্র দেওয়া হইয়া থাকে।

## বন অবক্ষয় প্রতিরোধ

- ২৭। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬৯।) **শ্রীঠাকুরদাস মাহাতে।** বন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবাংলার পুরানে৷ জঙ্গলগুলির জ্বত অবক্ষয প্রতিরোধের জন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা; এবং

করে থাকলে কি ভাবে তা বাল্ডবায়িত হবে ?

#### The Minister or Forests

- (क) जैंग।
- (থ) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা করা হুইন্ডেছে এবং উহার রূপায়ণ নির্ভর করিতেছে যথায়ণ আর্থিক বরান্দের উপর।

# কংসাৰতী ক্যানেল এলাকায় পতিত জমি চাষ

- ২৮। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ১৭৬।) **শ্রীঠাকুরদাস মাছাতো**ঃ বন বিভাগের মিজমহোদ্য মন্ত্র্যুগ্রপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কংসাবতী ক্যানেল প্রবাহিত এলাকায় বন বিভাগের যে পতিত জমি দরি**ন্ত ক্**ষকেরা ক্ষিয়োগ্য করিয়া বাষাবাদ করিতেছে সেই জমি দ্বলকার চাষীদের বৈধভাবে প্রদান ক্ষিত্রত কোন্ত প্রকাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা: এবং
  - (খ) 'ক' প্রান্তের উত্তব ইতিবাচক হইলে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহক্ষে সে বিষয়ে কোন আলোকপাত করিবেন কি ?

#### The Minister for Forests:

- (क) ইা।
- (থ) প্রস্তাবিত এলাকায় দথলীকত চাষাবাদী জমি থাকিলে ঐসব জমি কি প্রকারে বন্টন করা হইবে সেই বিষয়ে বিগত ১৬এ জুন, ১৯৬৯ তারিথে মন্ত্রিমণ্ডলীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং সেই অফুনারে বিষয়গুলি বিবেচিত হইলেছে। ক্রমিযোগা বলিয়া কোন জমি বিবেচিত হইলে উচা ভূমি সদ্ব্যবহার ও সংস্কার এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগকে হস্তান্তর করা হইবে এবং উক্ত বিভাগই পরবর্তী বন্টন প্রভৃতির কাজ করিবেন।

## রানাঘাট-বঞ্চলা রাস্তার উন্নয়ন

- ২৯। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১৮৫।) **শ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমটোদয় অস্থ্যস্পূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) নদীয়া জেলার রানাঘাট-বগুলা রাস্তাটির ভোয়া চুর্ণা, রঘুনাধপুর, বারহাট্টা, বহিরগাছি) উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং
  - (খ) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটির কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Public Works:

(ক) এবং (ব) এই রাস্তার রানাঘাট-আড়ংঘাটা অংশটি উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা সয়কারের বিবেচনাধীনে আছে। সাতে করার পর এই কাজের এষ্টিমেট কত টাকা দাড়ায় এবং অর্থ বরাদ কতটা পাওয়া যায় তাহার উপর কাজ শুরু ২ওয়া নির্ভর করিতেছে।

# তফসীলী-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীগণের স্টাইপেণ্ড

- ৩০। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং ১৮৬।) **শ্রীনিভাইপদ সরকার**: তফ্সীলী ও আদিবাসী বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্র অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে—
    - (১) উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত তফসীলী ও আদিবাসী শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ ষ্টাইপেণ্ডের স্থাোগ পাইয়া থাকেন,

- ২) মাধ্যমিকস্তরে পঞ্চম শ্রেণী হইতে একাদশ পর্যন্ত উক্ত সম্প্রদারের সমুদর ছাত্র-ছাত্রীগণ উক্ত প্লাইপেণ্ডের স্রযোগ পান কি: এবং
- (থ) না পাইয়া থাকিলে নাহার কারণ কি?

## The Minister for Scheduled Casts and Tribes Welfare:

- (ক) (১) ভারত সরকার কর্তৃক প্রবৃতিত নিম্নান্ত্যায়ী যাহার। ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত তাহাদের সকলকেই উহা দেওয়া হয়।
  - (২) না।
- (থ) অর্থাভাবের জন্ম সকলকে প্রাইপেণ্ড দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় বাছাই করিয়া প্রাইপেণ্ড দিবার নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াতে।

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি-ঋণ ও গো-ক্রেয় ঋণ

৩১। (অহমোদিত প্রশ্ন নং ১৯৫) **এনিভাইপদ সরকার:** কৃষি বিভাগের মত্রিমহাশর অহ্পরহপূর্বক জানাইবেন কি, বিগত বন্ধায় ক্ষতিগ্রন্থ এলাকায় কৃষিঋণ ও গো-ক্রেয় ঋণের বিলি-বন্টন কি ভিত্তিতে করা হইতেছে ?

#### The Minister for Agriculture:

ক্ষতিগ্রন্থ চাষীদের বীজ কিনিবার এবং গৃহনির্মাণের জন্ম ১৮৮৪ সালের এগ্রিকালচারিষ্ট্রস লোনস অ্যাক্ট এবং তদত্বযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী অহসারে কৃষি-ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ক্ষতিগ্রন্থ পান বরোজ মালিকদেরও উক্ত আইন এবং নিয়মাবলী অহসারে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষতিগ্রন্থ এলাকায় বলদ ক্রয় ঋণও বিতরণ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে উক্ত নির্মাবলীর ২৭নং নির্মায়সারে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

# মালদহে ব্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্ম কৃষিখণ

- ৩২। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং ২০৪।) **জ্রীযোগীলাল মণ্ডলঃ** ত্রাণ ও সমাজ-কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মালদহ জেলার বস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার ক্লাব-ঋণ দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না:
  - (খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর যদি হাঁ৷ হয় তবে কবে নাগাদ ক্লমকরা উক্ত ঋণ পেতে পারেন বলে আশা করা যায়: এবং
  - (গ) মাথাপিছু কত টাকা ক্বি-ঋণ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

#### The Minister for Relief and Social Welfare:

(ক) বর্তমানে ক্লযি-ঋণ দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনধীন নাই। গত বৎসর নিম্নলিখিত খাতে মোট ৯৬,০০,০০০ ট্রাকা ক্লয়ি-ঋণ মালদহ জেলাশাসককে দেওয়া হইয়াছিল:

| বীজ ক্রয় বাবদ         | <br> | २६,००,००० होका |
|------------------------|------|----------------|
| পান বরোজ মালিকদের জক্ত | <br> | >,००,००० छोका  |
|                        | মোট— | २७.००० होका    |

জেলাশাসকের প্রস্তাব পাইলে রুষি-ঋণ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। (খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

# মোটর টায়ারের অভাব ও সরবরাত

- ৩৩। (অফুমোদিত প্রশ্ন নং ২৮।) **এ শক্ষরদাস পাল:** স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মদ্ধি-মহাশর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে মূশিদাবাদ জেলায় মোটর টায়ারের অভাবে সম্প্রাত বহুসংখ্যক গাড়ী অচল হুইয়া গিয়াছে: এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে উচিত মূল্যে টায়ার সরবরাতের কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন ?

## The Minister for Home (Transport):

- (ক) হাা। মুর্শিদাবাদসহ পশ্চিবেঞ্চের সর্বত্ত বৃহদাকারের টায়ারের অভাব সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন।
  - (থ) থাছ ও সরবরাহ বিভাগের মাধ্যমে টায়ারের বিলি-বন্টন করা হুইয়া থাকে।

## Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: I have received 8 Notices of Calling Attention on the following subjects:—

- (1) Taking over of the hospital at Sanctoria under Asansol Subdivision by the Government—from Shri Ananda Gopal Mukherjee:
- (2) Acute scarcity of drinking water in Howrah Town—from Shri Mrigendra Mukherjee, Shri Krishnapada Roy and Shri Sisir Sen:
- 13) Lack of aid to the cyclone affected persons in Block-II of Jalangi and Raninagar, in the district of Murshidabad—frow Shri Abdul Bari Biswas.
- (4) Failure of Police to track the oulprits in connection with the murder of Congressmen at Chakdah, district Malda—from Shri Rajani Kanta Doloi:
- (5) Closure of Kolay Iron & Steel Co., Kankinara—from Tapan Chatterjee:
- (6) Issue of bogus appointment letters from the office of the Director of Health Services—from Shri Kashinath Misra;
- (7) Repair of derelict tubewells in villages—from Shri Balai Lal Sheth:
- (8) Threatened strike in 61 Jute Mills of West Bengal from 8th May, 1972 —from Shri Sukumar Bandopadhyay.

I have selected the notices of Shri Mrigendra Mukherjee, Shri Krishnapada Roy and Shri Sisir Sen on the subject of acute scarcity of drinking water in Howrah town. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject to-day, if possible or give a date for the same

Shri Gyan Singh Schanpal: On Monday, the 24th, Sir.

#### **MENTION CASES**

শ্রীসরোজ রায়: মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মাত্র একটা টেলিগ্রাম এসেছে, আমাদের ডেপ্টি লিডার কমরেড বির্থনাথ মুখাজার নামে, সেটা মিনিটার-ইনচার্জ রিলিফ, তাঁকে দেওয়ার জন্ত এসেছে। ওয়েট দিনাজপুরের একজন প্রধানের কাছ থেকে, তার নাম শ্রীঅনিল চক্রবর্তী সেটা আমি পড়ছি। "16 Houses of village Katrail Tapan police-station of West

Dinajpur raided and burnt out—Loot and murder by Pak Army on 22-6-71—Proposal for House Building loan submitted long ago. No payment yet been made—rains ahead action solicited."

শীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৫ই এপ্রিল ২৪-পরগণা জেলার কোলেপুরে কোলে আইরন এণ্ড ষ্টিল কম্পানী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই কারথানা বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় ৬০০ শ্রমিক এবং তাদের পরিবার পরিজন অসম্ভব হৃঃথ ও কটের মধ্যে পড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমরা এই সভায় সর্বদা যথন আইন সংক্রোন্ত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং তথন আমরা বলে থাকি আইন কেবল হচ্ছে, আইন মানা হচ্ছেনা।

[2-10-2-20 p.m.]

এবং এই কোলে আয়রন এগু ষ্টীল কোম্পানী এই কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে সরকারী কতৃপক্ষের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যে ৬০ দিনের নোটিশ দিতে হবে। আমরা মহামান্ত রাজ্ঞাপালের ভাষণে থব উচ্চ আশা পোষণ করেছিলাম। সেথানে ৬০ দিনের নোটিশ না দিয়ে কোন আলাপ আলোচনা না করে শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছে। এই কারখানা বন্ধ হয়েছে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে সম্পূর্ণ অগণতাল্পিকভাবে। সেথানে কোনপ্রকার শ্রমিক বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার কাঁচা মাল সরবরাহের অস্ক্রবিধা না থাকা সত্ত্বেও এবং বাজারের অস্ক্রবিধা না থাকা সত্ত্বেও কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি এ সম্পর্কে সংশ্লিপ্ট মন্ত্রী ও মন্ত্রীমগুলীর কাছে অন্তরোধ করছি যে আমরা অনেক কথা বলার পরও সংবাদপত্রে বহু থবর বের হবার পরও তারা এ কাজ করেছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি।

🔊 অসম্প্র 📭 : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী এবং এই সভার মাননীয় সদস্তদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে ওপার বাংলাদেশে শ্রীমুজিবরের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে পুর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রাকালে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচার পক্ষ থেকে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে বলে জনসাধারণকে আখাস দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে বাংলা ভাষার হাল কি সেটাই আমি জানাছি। আমরা দেখতে পাছিছ পশ্চিমবাংলায় অনেক স্থল আছে যেথানে উত্নভাষীদের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেপানে অত্যন্ত স্তচতুরে ও কৌশলে ষড়যন্ত্র করে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার হাত বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই রকম একটি স্থল তার নাম হচ্ছে সেণ্ট এন্টনী হায়ার সেকেগুারী স্কল। তাদের ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে নিয়ম করে নির্দেশ করে সেওয়া হয়েছে বে 'if the first language is Urdu, then English will be the second language and third language will be either Hindi or Bengali. অধাৎ উত্প্রথম ভাষা ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা এবং হিন্দী তৃতীয় ভাষা। উর্ভাষীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি कोगल वाम मिरा एमखा श्राह । भमख श्रामी वाद उद्देश माधारम मिक्या अथा हानू तराह । আমাদের পশ্চিমবঞ্চেরই টাকায় যে কোর্ট ফি চালু আছে তা সম্পূর্ণ এই রাজ্যের সম্পত্তি সেগুলিতেও হিন্দী এবং ইংরাজীতে লেথা থাকে বাংলা ভাষার সেথানে লেসমাত্র নেই । তাছাড়া West Bengal Standard Weights and Measures Act অমুখায়ী প্রতিটি দাঁড়ি পালায় সরকারী ছাপ দেওয়া থাকে। সেথানেও অন্তত গোপনীয় কারণে হিন্দী এবং ইংরাজীতে দেখা হয়। বাংলায় কোঝাও লেখা হয় না। ছধের কার্ডে বাংলা ভাষায় লেখা হয় না, বোতলেও লেখা হয় না। তারপর কলকাতায় প্রচলিত যে রেসন কার্ড দেখানে বাংলা ভাসায় লেখা যেতে পারে.

কেন সেধানে লেখা হয় না? ট্রাম বাসের গস্তব্য স্থল সেটাও বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। ট্রামের গস্তব্য স্থল সেটাও বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। ট্রামের গ্রুমটি, ড্রাইভারদের নির্দেশিত জায়গা সাইনবার্ড সেথানে বাংলায় লেখা হয় না। এ ছাড়া সংবাদপত্রে, পত্রপত্রিকায় দেখেছি Legislalive Bengali Language Commission যা ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেথানেও তাদের ত্রবস্থার হাজার কথা পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে—আমিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, আমি জানি না কি প্রতিবিধান হোল, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে ১৯৬৪ সালে হাজার হাজার টাকা থরচ করে এই কমিশন করা হোল, সেখানে আজ পর্যস্ত একটি ফাইলেও বাংলা ভাষায় লেখা হয় নি। আমি পরিকারভাবে চ্যালেঞ্জ সহকারে বলতে পারি এবং আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আক্তর্ত করতে চাই যে কেন এই সমস্ত ফাইল বাংলা ভাষায় লেখা হয় না। এবং বাংলা ভাষায় একটি বইও প্রকাশ করা হয় নি। আমি এর পূর্ণ বিবরণ দাবী করিছি। আমি জানি ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালা থাকা কালে কালীনগর প্রচারণী সভায় দক্ষিণভারত হিন্দী প্রচার সভার মাধ্যমে বাংলাকে সমমর্যাদা দিয়েছিলেন এবং সেইজন্ত আমি এই বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার জন্ত আবেদন জানাচিছ।

শ্রীশিশির কুমার সেনঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নির্বাচণের প্রাক্তালে আমরা জনসাধারণের কাছে গিয়ে দেখেছি যে গ্রামীন কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ মান্তম্ব পঞ্চায়েতের সদস্তগণের উপর বিতশ্রদা তাই নির্বাচনের প্রাক্তাল জনসাধারণকে আমরা এই আশ্বাস দিয়েছিলাম যে নির্বাচনে জন্মলাভ করার পরে আমরা পঞ্চায়েত্র নির্বাচনের মাধ্যমে যুবক সম্প্রদায়কে সদস্তপদে এনে জনসাধারণের মঙ্গল করার চিহা করবে। আজ দেখছি এখনও গঞ্চায়েতের নির্বাচন সম্পর্কেকান রকম আশ্বাস মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে না পাওয়ায় আমরা নিজেরা উদ্বিশ্ব বোধ করছি। আর একটি কথা আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়কে অক্তরোধ করছি, দীর্ঘ ১১ বছর আগেও পঞ্চায়েতে নির্বাচন হয়েছিল তংকালীন সদস্তরা এখনকার প্রগতিশাল চিন্তাধারার সঙ্গে থাপ থাইয়ে নিয়ে চলতে পারছে না। সেজক সাধারণ মাক্তবক ঋণ দেওয়া, লোন দেওয়া, G.R.T.R. ইত্যাদি কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিম্ন পর্বায়ের সাধারণ মাক্তবের সঙ্গে যোগাযোগ এখনকার বর্তমান সদস্তদের সদ্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই সাধারণ মাক্তবের সঙ্গে যোগাযোগ এখনকার বর্তমান সদস্তদের সদ্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই সাধারণ মাক্তবের সঙ্গে বেকাতে উপর আছা রাথতে পারছে না। যে সমস্ত কর্মস্থানী আমাদের সরকার গ্রহণ করেছেন তাকে বাস্তবে কপ দিতে গেলে মাক্তবের কাছে পৌছে দিতে গেলে G.R.T R. এর কাজ স্কষ্ঠভাবে করতে গেলে নিম্নত্ররের মাধ্যমে যে পঞ্চায়েত —সেই পঞ্চায়েত পুনর্গঠন করে পুনরায় নির্বাচন করে স্কুছভাবে সমস্ত কাজ পরিকন্ধনা করা যায়। তাই, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে নিবেদন করছি।

শীসরোজ রায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে রাখছি। বাংলাদেশের বিশেষ করে, যাকে গ্রামীনবাংলা বলে সেইসমন্ত গরীব মান্নধের কথা আমিও জানি আপনিও জানেন। কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের উপর ৬ পয়সা করে পার লিটারে tax করেছিলেন। তারপর স্থথের বিষয় আমরা থবর পাই ২ পয়সা করে কমে যায় এবং ৪ পয়সা আছে। সাধারণতঃ বাংলাদেশের অনেক মঞ্চে পর্যন্ত Electric light হয়ে গেছে। Interiar গ্রামে যে অবস্থা হয়ে আছে, নির্বাচন হয়ে গেল, সেখানে প্রগতিশীল এই যে মোর্চা সমত জায়গায় Slogan দিয়েছে, বাংলাদেশের interiar গ্রামে একথা বলে এসেছে Slogan দিয়ে, য়ে গরিবী ইটাও তারপর কেরেসিন তেলের উপর tax হল। ৪ পয়সা tax য়ে খুব একটা কম তা নয়। গ্রামের মান্ন্র্যের এক বেলা চাল না কিনলে চলেন। কেরোসিন তেল তাদের কিনতেই হবে। কারণ গ্রামের মান্ন্র্যকে সাপ কোপের সঙ্গে বাস করতে হয়। কাজেই আমাদের এই হাউসে এই Session এ একটা প্রতাব Chief Minister থেকে

আহক সেটা আমরা প্রত্যেক Unanimously পাশ করতে পারি; কেন্দ্রীয় সরকারকে অছরোধ করি যাতে কেরোসিন তেলের উপর পেকে অন্ততঃ tax ভুলে নেওয়া হোক। আমাদের মধ্যে যাদের interior গ্রামের সঙ্গে পরিচয় আছে, আমরা বুঝি গ্রামাঞ্চলে এতে reaction হছে । আজকে যারা এই প্রগতিশীল মোর্চার ভাবমূর্তিকে নষ্ট করতে চায় তারা একটা সহজ রান্তা পাছে, সেটা তারা কাজে লাগাবে। আজকে গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গায় কেরোসিন তেল পাছে না। গরীব মান্ত্রম তাদের সারা রাত্রি জেগে থাকতে হয়, কেরোসিন তেলের অভাবে। আমি জঙ্গরী মনে করে অন্তরোধ করবো যাতে মুখ্যমন্ত্রীর দিক থেকে একটা প্রত্যাব এই Session-এ আহ্রক আমরা Unanimously সেটা পাশ করতে পারি এই কেরোসিন তেলের দাম তুলে নেবার জন্ম।

**এশিশির কুমার ঘোষঃ** মাননীয় স্পাঁকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা জরুরী বিষয় এই হাউদের কাছে রাখতে চাই এবং এর সঙ্গে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অন্মরোধ করবো অবিলম্বে এ বিষয়ে একটা তদন্ত করুন। ঘটনাটা হচ্ছে, পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানা এলাকায় ইক্রভিলে (?) শ্রীমতীভাদি বাউড়ীকে গত ২।৪।৭২ তারিখে রাত্রি ৩টার সময় পুলিশ তাকে ্রপ্তার করে এবং কাশীপুর থানার মধ্যে তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। সেই দৈহিক নির্যাতনের ফলে মেয়েটি ৬ মাসের অল্ফসন্তা ছিল তার ব্লিডিং হতে থাকে তারপরে এ।৪।৭২ ভারিখে বেলা এটার সময় তাকে রিক্সা করে বাড়ীতে পৌছে দেওয়া হয়। তারপরে সেধানকার भत्रकाती शमभाजात्न जारक निराम किकिएमा कतान हम। এই य घটना, এই घটनात कारन হিসাবে পুলিশ বলে যে telegram-এর তার কে চুরী করছে তাকে বলতে হবে। শ্রীমতী ভাদি বাউড়ীকে বলতে হবে telegram-এর তার চুরী গেছে তারজক্ত রাত্রি ৩টার সময় একট। অস্ত:সন্থা মহিলাকে থানার মধ্যে নিয়ে গিয়ে এইভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি হাউদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধু তাই নয়, ৬।৪।৭২ তারিখে ঐ থানার O. C-র ভাই শ্রীশ্রামল পাত্র, তিনি একটা জীপ গাড়ী নিয়ে ঐ কাশীপুর থানা এলাকায় একটা স্কুলের ছেলেকে চাপা দেয়, তারপর সেধানে এইরকম অম্ববিধার সৃষ্টি হয় এবং সেধানে ছাত্র এবং জনতার বিক্লুদ্ধ, তারজন্ম দেখানে demonstration স্থক করে এবং আমি দাবী করছি অবিলম্বে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবন্থা গ্রহণ করুন।

[ 2-20—2-30 p.m.]

শ্রীষিজ্ঞপদ সাহাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বীরভূম জেলার রাজনগর কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সেথানে বর্তমানে যে সমস্তা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে যারা কৃষি মজুর করে থায় এখন তাদের কাজের কোন সংস্থান নেই। কাজেই এই অবস্থায় তারা অনাহারে, অর্জাহারে দিন যাপন করতে বাধ্য হছে। এ এলাকায় এখন দারুণভাবে বেকার সমস্তা উদ্ভূত হয়েছে এবং একমাত্র চাষ ছাত্বা যাদের আর অন্ত কোন উপায় নেই তাদেরও সেই জলের ব্যবস্থা হয় নি। কাজেই সেথানে এখুনি এমন একটা পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিত যাতে এই সমস্তার সমাধান হতে পারে। এই রাজনগর কেন্দ্রে একটি সিসেল ফার্ম রয়েছে এবং সেটাকে যদি সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে দেথানকার অনেক বেকার যুবক ও কৃষি মজুরের অন্ধ সংস্থান হতে পারে। সেদিকে আমি আপনার মাধ্যমে দ্বীসভার সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীজাবতুল বারি বিশাস**: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বেশ কয়েকদিন ধরে আমি আপনার
াধ্যমে নানান অভিযোগের কথা হাউসের মাননীয় সদস্যদের কাছে ভূলে ধরছি। আজও আমি

একটি অতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার কথা আপনার মাধ্যমে এথানে তলে ধরতে চাইছি। এই মাসের প্রথম সপ্তাতের শেষের দিকে আমার জেলার প্রাঞ্চল জলকী ব্লক এবং ২ নম্বর রানীনগর ব্লকের উপর দিয়ে রাত্রি ১০টার সময় একটি ভীষণ ঘূর্ণি-ঝড় বয়ে যায়। তার ফলে হাজার হাজার বাডীঘর নই হয়ে গ্রেছে। আমি যে স্কলের সম্পাদক সর্বপল্লী বিভা নিকেতন, সেই স্কলের সমন্ত টিনের দালটি ঝডে উডে গেছে। এইরকম একটা ভীষণ ঝড সেখান দিয়ে বয়ে গেছে। শুধ তাই নয়, দীঘলগঞ্জ গ্রামের তটি মারুষ দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল, সৌভাগ্য বশত: তাঁরা বেঁচে গেছেন। আমারই পাশের আর একটি গ্রামে অন্তরপভাবে হালদার পরিবারের একজন লোক অঞ্চত্রভাবে আছত হয়েছেন। ওথান থেকে মাত্র ২ থেকে ২॥ মাইল দরে বি.ডি.ও. অফিস অবস্থিত, কিন্তু গুংথের বিষয় এখন পর্যন্ত ঐ ব্রক অফিস থেকে ক্ষীণতম সাহায়া সেখানে পৌছায় নি। তাই আমরা কোন দেশে বাস করছি সেটা বঝতে পারছি না। স**ভ্**রতি বঙ্গোপসাগরে নিমু চাপের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ এটা হয়েছে কিনা আমি জানি না। আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন আজও কাগজে বেরিয়েছে যে নিয় চাপের সৃষ্টি হচ্চে। জানি না ঐ জেলায় আবার আঘাত ছানবে কি না। যদি এইরকম আঘাত আবার হানে বা এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাহলে মন্ত্রীসভা এবং সরকারের পক্ষ থেকে সেদিকে সজাগ eB দেওয়া উচিত। সেইজন্ম পশ্চিমবাংলার সীমাত অঞ্জ্ঞুজিতে একটা উপযুক্ত এটা**লার্ম এ**বং উপযক্ত সরকারী সাহাযোর বিশেষ ব্যবস্থা রাখা উচিত। আমি আশা করবো ঐ ঘণিঝডে বিধবস সমস্ত পরিবারকে সরকারের তরফ থেকে যেন টাকা দেবার বাবতা করা হয় এবং আজকের কাগজে যে নিয় চাপের কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে যেন উপযুক্ত প্রিকোসান নেওয়া হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন হালদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে একটি জরুরী অবস্থার কথা তুলে ধরছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেচ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মগরাহাট পূব কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি। সেই কেন্দ্রে একটি বেসিক স্কীম চালু আছে। সেই বেসিক স্কামের অন্তর্গত হোটরা থালটি অবস্থিত। নূন্যতম হা৷ ফুট গভীর করে থালটি কাটা উচিত। কিন্তু মাত্র ৬ ইঞ্চি গভীর করে থালটি কাটা হয়েছে। এই ৬ ইঞ্চি করে কাটার ভাইরেকসন অন্ত্রায়া সেথানকার কনট্রাক্টর বিল সাবমিট করে টাকা ভূলে নিয়েছে। সেইজন্ম আমার অন্তরোধ সেথানে যে কমিটি আছে সেই কমিটির মাধ্যমে যেন একটি এনকোয়ারির ব্যবস্থা করা হয় এবং যাতে স্কুলুভাবে ঐ থালটি সংস্কার করা হয় সেদিকে আমি সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যে কনট্রাক্টর এই কাজটির দায়িত্ব নিয়েছিলো তার বিরুদ্ধে যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

শ্রীমহশ্মদ দেদার বক্স: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীমগুলী এবং মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মূশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানায় সরকারী উত্যোগে একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা দরকার। ঐ এলাকা অত্যস্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং ঐ এলাকায় যথেই ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সেথানে হাইস্কুল, হাই মাজাসা, হায়ার সেকেগুরী হুল রয়েছে। সেথানকার প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর স্কুলের লেথাপড়া শেষ হবার পর তাঁদের অভিভাবকরা আর্থিক অক্ষছলতার দক্ষন তাঁদের হোটেলে রেথে পড়াতে পারেনা বা তারা যাতায়াত করেও পড়তে পারে না, কাজেই তারা কলেজে পড়তে পারেনা। স্থতরাং সেথানে একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিষ্দীরচন্দ্র বেরা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমঞ্চলী এবং বিধানসভার মাননীয় সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উড়িছা

বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব সৃহীত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হেড কোয়াটার উড়িয়ার নিয়ে যেতে হবে। স্থার, এই হেড কোয়াটার যদি এখান থেকে উড়িয়ার চলে যায় তাহলে পশ্চিমবন্ধের অর্থনীতির উপর চাপ পড়বে এবং পশ্চিমবন্ধের যে বেকার সমস্যা আছে তা আরো বাড়বে। ওঁরা যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন তাতে আপনার মাধ্যমে আমি অহুরোধ রাখবো যে আমরাও সেইভাবে সর্বসম্বতিক্রমে বলি যে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হেড কোয়াটার আমাদের এখানেই থাকবে। কেন না হেড কোয়াটার কোথায় থাকবে না থাকবে সেটা নির্ভর করে ইংরাজীতে যাকে বলে ইকন্মি অর ইকন্মিকস অব ভাট থিং—হেড কোয়াটার রাথার জন্ত যে সমন্ত স্বযোগহ্ববিধা বা কো-অর্ডিনেসানের দরকার সেই সব নানান কারণ দেখেই হেড কোয়াটার এখানে থাকবে। কেন না কোলকাতা হছে ভারতবর্ষের কমারসিয়াল ক্যাপিটাল। এখান থেকে অন্ত কারনে বা প্রাদেশিক কারণে হেড কোয়াটার সারানো উচিত নয়। তা ছাড়া কোলকাতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন চাকরি বাকরি করতে আসেন এবং তারা অনেক স্বযোগহ্ববিধাও পান। কাজেই স্থার, আমি আপনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ট মন্ত্রীমণ্ডলী এবং মাননীয় সদস্যদেব নজবে আন্তি।

# The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill. 1972.

Mr. Speaker: We now take up the discussion on the Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972. Already many Honourable Members have taken part in the discussion of the Bill at its consideration stage and today's list that has been submitted to me contains 27 names of Honourable Members who are going to participate in the discussion, May I request the Honourable Members not to repeat any arguments—may be they are his own arguments—which have already been advanced by others who have already spoken. I shall be happy if new points are advanced by members and I request them not to repeat the arguments which have been already advanced when then the Bill was first taken up for consideration a few days back and a number of members participated in the discussion. If I find any old arguments advanced by any member I shall be compelled to interfere and request him not to proceed any further because under rule 331 to which I draw the attention of members, the arguments already advanced should not be allowed be advanced again and no repetition is allowed in a debate. I now call upon Shri Sibapada Bhattacharjee to speak.

(Shri Sibapada Bhattacharjee was absent at that moment)

I call upon Shri Jyotirmoy Majumdar to speak.

[ 2-30-2 40 p.m. ]

শ্রীক্ষাে বিষয়ে মজুমদার : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সর্বজনপ্রিয় মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় এই সভার সামনে যে বিল উত্থাপন করেছিলেন তাকে সমর্থন জানাছি নিশ্চয়ই কিন্তু অত্যন্ত কুঠার সঙ্গে, অত্যন্ত বিধার সঙ্গে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আজকে যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছে এই সরকারের পিছনে ২৮০ জন সদত্তের মধ্যে ২৫৬ জন সদত্তের সমর্থন রয়েছে। এই ২৫৬ জন সদস্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আমরা নিশ্চয়ই এইটুকু আশা করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিরাট এশাকা জুড়ে এই ২৫৬ জন সদত্তের কতু গুরয়েছে। এই ২৫৬ জন সদস্ত ধ্বন সরকারকে

সমর্থন করছে তথন নতুন করে আর সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্ম এই মিসার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না। যেদব অসাধু ব্যাক্তিরা স্বনামে বা বেনামে জমি চরি করে রেথেছে, যেসব মালিক শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা লুকিয়ে অর্থশোষণ করছে সেই সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি এই মিসা প্রয়োগ হয় তাহলে নিশ্চয়ই তাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু এই মিসা যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা এই মিসার স্নু যাগ নিয়ে দেশের শাসন ক্ষমতা কায়েম করে রেখেছে সেই সমস্ত পুলিশ অফিসার এই সমস্ত অসাধু ব্যক্তির বিক্লম্ব এই মিসা প্রয়োগ করবে বলে আমি মনে করছি না। রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্নতা খাকার জ্বন্ত, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্ম পুলিশ অফিসাররা যে এই আইন প্রয়োগ করবেন না এই গ্যারাণ্টি পাচ্ছি না। ইতিপর্বে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে দেখেছি এই পুলিশ অফিসার নির্দোষী ব্যক্তিদের উপর বার বার এই মিসা প্রয়োগ করে হয়রান করেছেন। যেখানে স্বাধীন গনতান্ত্ৰিক রাষ্ট্রে প্রতিটি অপরাধীর বিচার প্রার্থনা করার স্লযোগ আছে দেখানে এই মিসায় অনেক নিরপরাধী ছেলেকে, ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, অথচ তারা সেই বিচারের ছযোগ পাচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অন্মরোধ করব তিনি যেন এই বিষয়ে সভাকে আশ্বস্ত করেন যে এই ধ**রণের কোন** ্টনা ভবিষ্ণতে ঘটবে না। স্থার, আমি আর একটা দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ্রুটা হচ্ছে এই মিসার মাধ্যমে পুলিশ অফিসার ইতিপূর্বে থানের আটক করেছেন পরবর্তী**কালে** বেঞ্চের রায়ে দেখাগেছে যে তারা সত্যিকারে সেই ধরণের অপরাধের সাথে জডিত নন। ঐক্ষেত্রে ঐসব পুলিশ অফিসারের নতুন করে শান্তি বিধানের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা জানতে চাই। য়েসমন্ত পুলিশ অফিসার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্ম নিদোষী ব্যক্তিদের উপর মিদা প্রয়োগ ক্রবেন অ্থচ পরবর্তীকালে হাইকোট বেঞ্চে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা মুক্তি পেয়ে যাবে, সেই সমস্ গুলিশ অফিসারদের শান্তিবিধান করা হবে এই ধরনের কোন একটা ক্লজ এই মিসার মধ্যে ধাকলে আমরা খুশী হতাম।

শীস্থানী চন্দ্র দাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মিসা আইন থেটা আমাদের সামনে এসেছে এই অহিনের সব সময় আমরা বিরোধিতা করেছি। কোন বিশেষ অবস্থাতে এই রকম আইনের প্রয়োগ হবে সেটা কিছুটা অহুভব মন্ত্রিমহাশয় করেছেন বলে আমরা জানতে পারলাম। এই মাইনের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে বহু সদস্ত বহু কথা তুলেছেন। আমিও এই বিষয়ে একমত যে যে প্রশাসন যন্ধকে দিয়ে এর প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে ভাল ফলের চেয়ে কুফলই বেশী হয়েছে। সেজক যে প্রস্তাব উঠেছে জেলা ভিত্তিক একটা কমিট করার কথা সেই কমিটির মাধ্যমে যদি ভূমিসংস্কার মন্ত্রী, অথবা জেলা মেজিট্রেট এবং এ. ডি. এম যিনি ভূমি সম্বন্ধে সব তথা রাথেন—ছটি বিষয় করবার কথা ভাবছেন, একটা ভূমি যারা বেনামী করেছে, চুরি করেছে, আর একটা হছেছ প্রভিডেক্ট ফাণ্ড যারা দিছে না শ্রমিকদের, এই ছটো বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেথে এই বিলটা মানা হয়েছে।

আজকে যদি আপনারা একটা জেলা ভিত্তিক কমিটি ঠিক করে দেন যে এই এই লোক বেশী 
গাঁম রেখেছে বা বেনামী করবার চেষ্টা করেছে তাহলে সেই তালিকা দিয়ে গ্রেপ্তার করতে
ইলিশের আর কোন কিছু করবার থাকবে না। এটা যদি করতে পারেন তাহলে এই মিসার
মিসইউজ্প বন্ধ হবে বা যেটা আমরা আশকা করছি সেটা দূর হয়ে যাবে। ঠিক এইরকম শ্রমদপ্তরে
দেখলে দেখা যাবে যে যেসমন্ত মালিক শ্রমিকদের প্রাণ্য স্থ্যোগ স্থবিণা দিছে না তাদের তালিকা
নিশ্চরই তাদের কাছে পাওয়া যাবে। যারা শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড দিছে না ডাইরেক্টরেট
প্রেক তাদের নাম পাওয়া থেতে পারে। এইভাবে কমিটির মাধ্যমে তাদের গ্রেপ্তার করা থেতে

পারে। এইভাবে করলে আর পুলিশের কোন ক্ষমতা থাকবে না। আপনারা এটার এইভাবি প্রিক্সান নিতে পারেন। নীতি হিসাবে এটা চালু হলে আগে যে অপপ্রয়োগ হয়েছে সেট বন্ধ হয়ে যাবে। অধিকন্ত সামাজিক স্থায়বিচার প্রতিষ্ঠার জক্ষ যে কথা মুখ্যমন্ত্রী এই আইন পে করবার সময় বলেছিলেন সেটা রক্ষা করা যাবে। কিন্তু এর পরিধি যদি না বাড়ান তাহতে দেশেরলোকের সামনে এটা ভালোভাবে আসবে না বা এটা সমর্থমযোগ্য হবে না। আমর দেখেছি যে অফিসাররা বা সরকারী প্রশাসন যন্ত্র এর মধ্যে ঘুষ রক্ষে রক্ষে জমে আছে। নামজাদ ঘুষথোর সব আছেন। ফাইল চুরি করে, ১০০ টাকা দিলে আবার ফাইল বেরিয়ে আসে চোথের সামনে রাইটাস বিল্ডিংএ এই ঘুষথোরদের দেখেছি। যদি এই আইনের আওতাঃ এইসব আনতে পারেন তাহলে প্রশাসন যন্ত্র শক্ত হবে, ভয় আসবে, কতৃত্ব থাকবে। আর বদি ত না করেন কেবল ঐ ছটো ক্ষেত্রে করতে গেলে লোকে খুনা হবে না। সেইজন্ত বলেছি এর পরিফি বাড়াতে হবে।

শ্রীদিকার্থশকর রায়ঃ নাননীয় সদস্য, অনেক দিনের সদস্য, তিনি জানেন যে প্রিভেনটিও ডিটেন্সান পাণ করতে গেলে কল্পারেণ্ট লিষ্টের যে আইটেন তার ভেতরে আনতে হয়। পাবলিক অর্জার বলে একটা কথা আছে সেটা নিশ্চয়ই জানেন। কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার ব্যবস্থা নিশ্চয় আনাদের করতে হবে। কিন্তু পাবলিক অর্জার সম্বন্ধে নিশ্চয় জানেন যে পাবলিক অর্জার জিমবাপসান না হলে আপনার প্রিভেনটিভ ডিটেন্সান হয় না। এটা আনকন্সটিটিউসানাল—আনট্রভায়ার্ম হয়ে যাডেছ।

**শ্রীস্থীর>ন্দ্র দাসঃ** সেটা স্বীকার করে নিলেও আপনি জানেন থাপ্তে ভেজাল ইত্যাদি কিভাবে চলেছে।

**এ।সিদ্ধার্থশন্ধর রায়**ঃ এটা এসেনসিয়াল সাপ্লাই এর কথা। এই আইনে যা বলেছেন অরিজিন্মাল বিলে তা অলরেডি সাকুলেট করা হয়েছে।

শ্রীস্থধীরচন্দ্রদাস: আপনি যদি একটা ফিরিপ্তি দেন তাহলে ভাল হয় যে এই এই লোককে আটক করে রাথা হয়েছে, তাহলে আমরা একটা আভাষ পাই। আপনি হাউদে এই রকম ক্যাটিগরিক্যালি একটা দিলে আমাদের ব্যতে স্থবিধা হয়। গ্রামে জমি লুকিয়ে রেথেছে বলে তাকে এই আইনে আটক করা হবে তেমনি শহরাঞ্চলে উচ্চদীমা ব্র্যেধে দেবার কথা যেটা উঠেছে দেটা কাষকরা করতে হবে। তা না হলে পরিস্থিতি অন্ত রকম হবে ও পক্ষপাত দোষে ছপ্ত হবে। আমরা সমতা রক্ষা করে কাজ করতে চাই। গ্রামে যারা বেনামী জমি রেথেছেন তাদের শান্তি দিতে হবে এবং সঙ্গে শহরাঞ্চলে সম্পত্তির উচ্চ দীমা ব্র্যেধ আইন চালু করতে হবে। এইসব দিকে দৃষ্টি রেথে আপনারা কাজ করুন। এই কথা বলে আমি যে কমিটির কথা বলেছি, দে কথাবলে ও এই আইন যাতে ঠিক ভাবে প্রয়োগ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাথতে অন্তরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শের করছি।

# [ 2-40—2-50 p.m. ]

শ্রীবারিদবরণ দাস থ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা ছোট বেলায় যথন রাজনীতি করতাম তথন ছ-একটা কথা পড়তাম, রাস্তায় slogan শুনতাম তথন বারবার একটা কথা কানে এসে বাজত না, না, না। অর্থাং চলবে না, মানব না, শুনব না, গড়ব না, ভেকে ফেল, চিতায় ফেলে পুড়িয়ে মার। ১৯৭০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে একটা নৃত্ন রাজনীতি জন্ম নিল, যার নাম 'হাা'। সামাজিক সাম্য আনব, আর্থিক স্বরাজ কায়েম করব, রাজনৈতিক স্বাধীনতার

পূর্ণ বিস্তার করব। সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা কল্পে এই মিসা আইনকে আমি স্থাগত গ্রানাচ্ছি। আপনারা জানেন দেওয়ালে মাঝে মাঝে একটা walling দেখা যায় মার্কস্বাদী কমানিষ্ট পার্টির দারা যে ইতিহাসের শিক্ষা যে শাসকশ্রেণীর রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে যাবে, ননগণের সংগ্রাম শেষ হবে না। আজ এখানে ক্র পার্টির কোন সদস্য নেই। ঐ বক্তবোর দিকে লাকিয়ে বার বার দেখলে আমরা যারা Gandhism philosophy-তে বিশ্বাস করি তারাই বলবে য সতোর প্রতি আগ্রহ রাথলে সত্যাগ্রহ করা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন শোষকের হাত পেকে ার শোষণযন্ত্র পতে যাবে। সেজন্ত মালিক গোষ্টির বিরুদ্ধে আমাদের এই আইন। ামাণ করছে সত্যের প্রতি আগ্রহ রাথতে পারলে একদিন না একদিন শোষকের হাত থেকে তার শাষণের যন্ত্র পাড়ে যাবে। আজ থেকে মাত্র করেকদিন আগেও আমরা ওনতাম যারা Taxi, 'ermit. Licence পায় তারাই কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু আজ সেসব এপকথার মত মনে হচ্ছে। াই কংগ্রেসই আজ আঘাত করতে যাচ্চে মালিক গোষ্ঠীর বিক্লনে। আপনারা জানেন রাজনৈতিক গতে ছই দলের মান্ত্র আছেন। এক দল মনে করেন নিজেদের Politicians হিসেবে, আরু ক্লল মনে করেন নিজেদের Statesmen হিসেবে। মালিক গোটি আমাদের বিরুদ্ধে আঘাত ানবার জন্ম তারা সমস্ত কালো টাকা চালু করবে, এই সরকারের বিরুদ্ধে ধ্রুযন্ত্র করবে এবং এই নপ্রিয় সরকারকে হেয় করার চক্রান্ত করবে। কিন্তু আপনাবা এটা জানেন যে একজন olitician for fort octa-A politician thinks for the next election but a statesian thinks for the next generation আগামী দিনের শোষিত মানবআর দিকে তাকিয়ে ামবা আমাদের প্রতিশ্রতি পালন করব। গত নিবাচনে আমরা যে প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়েছিলাম াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করতে বাধ্য। সেজন্ম আমরা এই আইনকে স্বাগ্রত ানাচ্ছি এবং আজ এই পবিত্র কক্ষ থেকে আমরা যদি এই প্রস্তাব স্বসম্মতিক্রমে পাশ করতে ারি তাহলে মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত মানবত্মার জয়বাত্রা আজ এখান থেকে স্তরু বে। আজ একথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলব যে আজ এই আইনকে তীব্ৰ ও জোৱাল ভাষায় াগত জানাচ্ছি, কিন্তু যদি কোনদিন দেখি যে এই আইনের অপব্যবহার হয়ে শোষিত জনগণের পবে এই আইন প্রয়োগ হচ্ছে তথন আমরা আবার সমালোচনায় মুখর হব। সেজ্ঞা সরকারের াটে দাবী কর্রছি যে যারা এই আইনের অপব্যবহাব কর্বে তাদের আটক আইনে গ্রেপ্তায় রতে হবে। তাই আজকে আমার আর বেশি কিছু বলবার নেই। এই আইনকে পুনর্বার াগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে রবীশ্রনাথের একটা কবিতা আপনাদের ছে বলতে চাই--

> কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার কোথা মৃত্যু, অন্তায়ের কোথা অত্যাচার ওরে ভীক্ষ, ওরে মৃঢ় তোল কাল শির আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

্য এই শোষিত মানবের জয়ধাত্রার পথে কেউ রুথে দাড়াতে পারবে না। আমরা যে কাজেয় তিজা নিয়েছি তা আমরা রূপায়িত করবোই। আমরা জমিদার ও মালিকের শোষণ রুথবোই বিবা। জয় হিন্দ।

শীরিয়াস্থাদীন আহমেদঃ দাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মিসা আইনের প্রয়োগের কেত্র প্রদারণের জন্ত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিসা আইন সম্পর্কে যে সংশোধনী বিলটি গানসভায় উত্থাপন করেছেন সেই বিশকে আমি স্বাগত জানাচিছ। আমরা জানি বাংলাদেশের

ক্রষকরা নিপীডিত এবং শ্রমিকরা অত্যক্ত লাঞ্চিত। আমরা একথাও জ্ঞানি যে তাদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকর। ৯৫ ভাগ হবে। আমরা মনে করি এই ৯৫ ভাগ জনসমষ্টিকে পিছনে ফেলে তাদের কথা চিন্তা না করে মৃষ্টিমেয় লোকের কথা চিন্তা করলে এই দেশের উন্নতি বা অবনতির কথা চিন্তা করা যায় না। এই শতকরা ৯৫ ভাগের কল্যাণের জন্ম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিল উত্থাপন করেছেন তার পরিণাম যাই হোক না কেন সেই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। তবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ ঘটতে পারে। সেজক্ত অনেক মাননীয় সদস্য সংশয় প্রকাশ করেছেন। সে সংশয়মুক্ত আমিও নই। প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রষির বিষয়ে ছ-একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। আমরা জানি কিছু সংখ্যক জোতদার এবং ভুম্যাধিকারী সিলিং বহিভত জমি নিজেদের মধ্যে রেথে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই কুমতলববাজ বা সরকারী ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে চান এটা আমি মনে করি না। অনেকেই সং আছেন সেইজন্ত আমি মনে করি এই বিল প্রয়োগের পুর্বে যথেষ্ট পাবলিসিটি হওয়া বাঞ্চনীয় যাতে সকলে এটা বুঝতে পারেন এবং রেকর্ড দাখিল করে দিতে পারেন। এর সময়সীমা ৩১শে মের মধ্যে না হয়ে আরও কিছু বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। বিতীয়ত: আর একটা বিষয় যেটা আমি জানি গ্রামাঞ্জলের ভুম্যাধিকারী বড় জোতদার এবং জমিদার 'বি' ফর্মে সরকারের কাছে বাডতি জমি সম্পর্কে রিটার্ণ দিয়েছিল। তারা সেইসব জমি দরিত্র এবং অশিক্ষিত ক্লষকদের ভল বুঝিয়ে তাদের কাছে উচ্চমল্যে বিক্রিক করেছে। এখন দেখা বাচ্ছে 'বি' ফর্মের উল্লিখিত ক্রষিজমি ভূমিহীন ক্রমকদের মধ্যে বিলি হবে। এখন দেখা যাচে ক্ষকদের কর্মাজিত অর্থে কেনা 'বি' ফর্মের জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন।

# [ 2-50—3-00 p.m. ]

প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্ম আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অহুরোধ জানাব, মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে। তৃতীয়তঃ এজমালি সম্পত্তি বলে একটা জিনিব আছে, যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বাস করেন তাঁরা জানেন। সেটেলমেণ্টের সময় অনেক কৃষক ভূল করেছে। তারা জানত না যে তাদের নামে অনেক জমি রয়ে গিয়েছে। যথন ভাগ হয়, দেখা বাছে এজমালি সম্পত্তির একজন শরিকদার ৫।১০ বিঘা জমি হয়ত পাছেন না, কিন্তু মূল বাদের জমি তাদের নামে রয়ে গেছে। তাদের নামে সিলিং-এর বহু উপে জমি থেকে যাছে এখন মূল মালিকের বিরুদ্ধে যদি মিসা আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই আইনের অপপ্রয়োগ হবে। কাজেই এই জিনিষটার প্রতি দৃষ্টি দিতে আমি অহুরোধ করছি। আমি আর একটা কথা মনে করি এই মিসা আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কিছু অঘটন ঘটে, বৃহত্তর জনসাধারণের স্থার্থেই বাদের সংখ্যাই বেশা তাদের মঙ্গলের জন্ম যে অবস্থাই আম্রক না কেন, দেই অবস্থার মোকাবিলার জন্ম আমরা যেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে অগ্রমর হই। সর্বশেষে আমি মাননীয় স্পাস্ত্রিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

শ্রী অরবিন্দ নক্ষর: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুধ্যমন্ত্রী কর্তৃ ক আনীত আভ্যন্তরীন নিরাপত। সংশোধনী বিল যেটা এনেছেন প্রথমেই আমি আমার সংগ্রামী অভিনন্ধন জানাই। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪-পরগণা সেটা কৃষককুল এলাকা। সেধানে কৃষির উপর শতকরা ৮৫ জন লোক নির্ভর করে। নির্বাচনের প্রাকাশে যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করেছি, আমরা শুনেছি যে অভিজ্ঞতার কথা আমরা জেনেছি সেদিকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুধ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং সাথে সাথে মিসা এ্যান্টের উপর যে নিজম্ব বক্তব্য বা চিন্তা সে সম্পর্কে কিছু ইন্ধিত দিতে চাই। সেটা হল এই নির্বাচনের সময় আমরা সাধারণ মাহবের কাছে গিয়েছিলাম, সেধানে দেখেছি

বেআইনীভাবে বিগত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে বা বামপদ্বীদলের নেতাদের কাচ থেকে যে চরম শিক্ষা দেকথা তারা আমাদের বারবার বলেছে। তার কারণ হল বামপন্থী নেতারা আইনতভাবে কিছু কাজ করেন নি। সব কিছু আইনকে তারা নিজেদের হাতে তলে নিয়েছিল। এই সম্ত অশিক্ষিত নিরীত শান্তিপ্রের চাষী ভাইদের নিয়ে আগুনের মথে তারা ফেলে দিয়েছিল। সেই সমন্ত্র চাষী ভাইবা দাবী করেছিল যে বেআইনীভাবে সরকারের চোথের আডালে হাজার চাক্রার বিঘা জন্মি যারা বেথেছে তাদের কিভাবে শান্তি দেওয়া হবে, যাদের জোতদার বলে, তাদের জ্বোতদার ডেফিনিসন দিতে পারি। সেই সমস্ত জোতদারদের বিরুদ্ধে আইনের পথে কি শাল্পিবিধান করা যেতে পারে নির্বাচনের প্রাক্তালে আমরা সেই কথা শুনেছিলাম। আজকে মিদা আইন আনার জন্ম আমি মধামন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সমস্ত রুষক ভাইদের কাচে যে সমস্য কথা আমরা শুনেছিলাম আজকে তাতে স্তািকারের আশার আলোক দেখতে পাচিত। আজকে কি করে জোত্রদারদের থত্ম করে আমাদের গরীব চাষী ভাইদের মধ্যে জমি विलि वर्णेन कर्व (महे वावश्राहे এहे श्राहेतन कर्ता हराइ। कर्मकि प्राणेना या हराम विश्वित এলাকায় জোতদারদের সম্পর্কে তা আমি বলছি। এক একটা জোতদার তারা নিজের নামে ৫০০ বিঘা জমি রাখেনি, তারা ছাগল, কুকুর, ভেড়ার নামে রেথেছে এবং এইভাবে তাদের হাতে দিলিং-এর বর্হিন্তত জমি আছে। কারো ২০।২৫ বিঘার উর্ধে জমি নাই তথাপি দেখা বাচেছ যে একটা মাহুষ্ট সব ভোগ করছে। আজকে এই যে মিসা **এট্ন প্রণয়ন** করা হয়েছে কি**ন্ধ** আমি বঝতে পার্ছি না যে কিভাবে ঐ সমন্ত মালিকদের ধরা হবে। সেইজন্ত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অহুবোধ কবছি তিনি যদি একটা থানাওয়ারী, ছেলা ওয়ারী তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং সেই সম্ভ্রু বেনাম্দার বাজোতদাবদের জমির তালিকা প্রস্তুত করেন তাহলে এই আইন প্রযোগ করার ক্ষেত্রে স্মরিধা হবে। এবং এখানে শ্রমিক ক্রয়কদের উন্নতির জন্ম চিন্তা করেছেন এবং তাদের কাছে যে আশার আলো দেখিয়েছেন সেই সত্যিকারের আশার আলে। তাদের কাছে নিয়ে মাসতে পারবেন। জোতদার ও জমিদার, যারা জমি চুরি করে রেখেছে, তাদের যাতে শান্তি দিতে পারেন। সভার শেষে আমি এই আশা রাথবো যে এই সংশোধনী আইনকে রূপ দেবার জন্ম আমাদের মুধ্যমন্ত্রী একটা স্থানীয় জেলাওয়ারী তদন্ত কমিটি গঠন করে এই জমি যার। চরি করে রেথেছে তাদের যদি শাস্তি বিধান করেন তাহলে ভাল হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন হালদার: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের স্বনামধন্ত মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় যে মিসা বিলের সংশোধনী প্রতাব এনেছেন আমি এই বিলকে স্বাগত জ্ঞানাই। এই বিল পাশ চবার প্রাক্তনে আমি কিছু বক্তব্য রাথবা। এই বিল উল্লেখ করে সমাজে তায় প্রতিষ্ঠাকরার ব্যাপারে তিনি যে কথা বলেছেন আমি তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলবা। এই কথা প্রসঙ্গে সমাজবিরোধী কথাটা আসতে পারে এবং প্রকৃত সমাজবিরোধী কারা এটা জানা দরকার আছে। এই মিসা আইন পাশ হওয়ার আগে এখানে সমাজবিরোধী বলে অনেককে এয়ারেই করে। শ্রমকার। আমরা জানি যে অনেক সময় পুলিশ সমাজবিরোধী বলে অনেককে এয়ারেই করে। প্রকৃতপক্ষে এখানে দেখতে হবে বে তারা সমাজবিরোধী কি না। তাই এই বিল পাশ হবার আগে আমি এই প্রস্তাব রাখবাে যে সমাজবিরোধী, তারা প্রকৃত কি না সেটা জানার জন্ম আমি মান্ত স্বাধবাে যে সমাজবিরোধী, তারা প্রকৃত কি না সেটা জানার জন্ম আমি মান্ত বিল করে দেওয়া হয় এই প্রস্তাব আমি রাখছি। জমি সংক্রোম্ভ সংশোধিত পশ্চিমবন্ধ হমিসংস্কার আইন, ১৯০০, যার আভতায় দেখছি পরিবার পিছু ইউনিট হিসাবে কত জমি রাখতে পারা যায় তার একটা আভাসের প্রয়োজন হচ্ছে। এই বিলকে স্বাগত জানাই এই জন্ত বে এই বিল বধন হয়েছিল তথন কোন লোকের বদি বেশী জমি থাকে তাহলে তারা স্থিবিধামত

জমি বেনামী করে রাখতো। তথন দেখা গিয়েছে ছেলের নামে, জীর নামে, নাতীর নামে, এমনকি তার বাড়ীতে যদি ভূতা থাকে তার নামে, এমনকি তার কুকুরের নামে, বিড়ালের নামে জমি থাকতো। কাজেই এই বিলে যে প্রস্থাব এসেছে তাতে যারা ঐসব স্থবিধা পেতো তারা এই স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, তারা এই কাজ করতে পারবে না। এবং আমাদের দেশের যারা গরীব ক্রয়ক তাদের আমরা উপকার করতে পারবো। এইজন্ম ঐ জমির মাধ্যমে আমি এই বিলকে স্থাগত জানাই। স্বশেষে আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে শুবেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাব বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিধান সভাতে মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় যে যুগান্তকারী সংশোধনী উথাপন কবেছেন সেই যুগান্তকারী সংশোধনীকে আমি খাগত জানাই। যারা ধন সম্পত্তির গৌরবে, যারা ধন সম্পত্তির অহংকারে সমাজে ক্রায় বিচারের প্রতি কধাঘাত করে, যারা সমাজের ক্রায় নীতিকে ভঙ্গ করে, তাদের এই আইনের আওতায় এনে সমাজে ক্রায় বিচার প্রতিটা করার একটা দৃঢ পদক্ষেপ করা হচ্ছে এই সম্বন্ধে বিন্দ্র্যাত্র সন্ধেহ নেই। কিন্তু আমি এই সংশোধনীকে সম্পান করে আপনাব মাধ্যমে মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি কয়েকটি জিনিষের প্রতি রাখতে চাই। এর আগে কেউ কেউ বলতে চেয়েছিলেন, আমিও বলতে চাই যে এই আইনের পরিধি আর একটু বাড়ান দরকার। আমরা মনে করি যতই আইন হোক, যতই বিল হোক, যতই স্থবিচারের চেটা সরকার পক্ষ থেকে করা হোক না কেন, ঘুনীতিগ্রন্থ, কলুষিত প্রশাসন এবং পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন্ত ক্রায় বিচার এবং সমন্ত স্থায়পরায়ণ আইনগুলো ধূলিশ্বাৎ হয়ে যায় এবং সাধারণ মান্ত্র স্থায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয় এটা আমরা জানি।

## [ 3-00-3-10 p.m. ]

প্রশাসনিক তুর্নীতি যারা করে, যেসব প্রলিশ অফিসার বে-আইনী করে সমাজে ক্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতে দেয় না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমাব প্রস্থাব, তাদের এই মিসা আইনে গ্রেপ্তার করা যায় কিনা সেটা একবার চিন্তা করে দেখুন। যে সমস্ত গেজেটেড অফিসার আছে—আই. এ. এস, আই পি এস, এই ধরনের সরকারী কর্মচারী যার। তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় কার্যকরী বাবস্থা গ্রহণ করা যায় না। তিনি বলেছেন যে পাবলিক অভার যদি ডিসরাপ্ট না করে তাহলে সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আনকন্টিটিউশনাল। আপনি স্থার বিচার করুন, যে সমস্ত ডি আই. প্রাথমিক শিক্ষকদের পি. এফ এবং গ্রাচুইটির টাকা দেয় না, বছরের পর বছর এইভাবে টাকা আটকে রাথে এবং ফলে প্রাথামক শিক্ষক রিটায়ার করার পরে আর কোন অবলম্বন না থাকায় অনাহারে কণ্টে মৃত্যুবরণ করে, দেইসমন্ত ডি. আই কি পাবলিক অডার ডিসরাপ্ট করে না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আবর্ষণ করতে চাই, যেসমন্ত অফিসার বাজেটের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে বায় করতে পারে না বলে টাকা ফেরত যায়, সেইসমস্ত অফিসার কি পাবলিক অডার ডিসরাপ্ট করে না? আমি বলতে চাই যেসমন্ত পুলিশ অফিসার বে-আইনীভাবে আইন প্রয়োগ করে নিশ্চয়ই তারাপাবলিক অডার ডিসরাপ্ট করে, আমি তাই মুখ্যমন্ত্রীর নিকট **राहे** ममन्त्र भू निम अफिमात्रास्त्र मिमा आहेरन (श्रशाद्वत अग्र नारी कर्त्रा । जा यनि कर्ता इय তাহলে যে ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আইন বিধানসভায় এনেছেন তা কাগ্যকরী হবে। আমি আরও কয়েকটি বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে চাই। যারা খাছে ভেজাল দেয়, ব্ল্যাকমার্কেটিং করে, সমাজ ব্যবস্থাকে ডিসরাপ্ট করে, দ্রবামূল্যের বৃদ্ধি ঘটায় এবং যেসব পুলিশ অফিসার বে আইনী ভাবে লাঠি চার্জ করে, গুলি করে, সরকারকে অপদস্থ করার জন্ম চেষ্টা করে, পাবলিক অর্ডার ডিসরাপ্ট করে সেইসব অফিসারদের মিসা আইনের আওতায় আনা হোক। তা যদি করা হয়

তাহলেই সম্ভব হবে পশ্চিমবাংশার ছ্নীতিগ্রন্ত কল্মিত প্রশাসনিক পুলিশী ব্যবস্থাকে সংস্কারমূক্ত করা এবং সমাজে ভাায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই নেত্রী ইন্দিরাগান্ধীর স্বপ্লকে সার্থক করা সম্ভব হবে। আমি তাই এই সমন্ত অফিসারদের মিসা আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করার জন্ম মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীগণেশ হাটুই: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মিসা এটে এটামেওমেন্ট বিল এসেছে আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। সমাজবাদ আনতে হলে কতকগুলি জিনিষ আমাদের দেখা করকার, তা না হলে সমাজবাদ শুধু কথায় এবং শ্লোগানেই থেকে যাবে। আমাদের সমাজে স্থায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রথমেই সমাজে যেসমন্ত দোষক্রটিগুলি আছে সেগুলি দমন করা একান্ত দরকার। জোতদার এবং শ্রমিকদের অর্থশোষণকারী কলকারথানার মালিকদের এই আইনের দ্বারা শায়েন্ডা করতে না পারলে কিন্তু আমরা কোন ভাল জিনিষ করতে পারব না বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাকরতে পারব না। জোতদার অনেক সময় নানাভাবে জমি লুকিয়ে রাথে এবং বার বার সরকার ভ শিয়ার কবে দেওয়া সম্বেও এবং নানা আবেদন নিবেদন করা সম্বেও সরকারের কাছে তারা হিসাব দাখিল করে না। এই আইন বদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারিব, তাহলে এই সমন্ত লুকান জমি আমরা বার করে আনতে পারব এবং ভূমিনীন ক্ষকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারব। তা না হলে এদের কাছ থেকে কোনরক্মেই জমি আমরা উদ্ধার করতে পারব না। তেমনি শ্রমিকদের ক্ষত্তেও আমি একথা বলতে চাই যে শ্রমিকদের পি এফ এবং অস্থান্ত স্থায় পাওনা যে সমন্ত অসাধু কলকারথানার মালিক আত্মাণ করে, তাদের যদি আমরা এই আইনের আওতায় না আনতে পারি তাহলে তাদের আমরা শায়েন্তা করতে পারব না।

তাই বলছিলাম যে, মালিককে শায়েন্ডা করতে না পারলে এবং এই আইন প্রয়োগ না করলে আমরা কোন রকমেই গরীব শ্রমিকদের উপকার করতে পারব না। গরীব শ্রমিকদের যদি স্থায় প্রাপ্য দিতে হয় তাহলে এই আইন একান্ত দরকার। অবশেষে আমি এই আইন সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীশবশন্তর বন্দ্যোপাধ্যায়** ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন সেই বিলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ভারত সরকারের যে মূল বিল সেই বিলকে 1 শ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে উপযোগী করে ছটি বিশেষ ক্ষেত্রে সম্প্রদারিত করবার জ্ল যে এয়ামেণ্ডিং বিল আনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ সংবিধান সন্মত। কনষ্টিটউসনের সেভেন্থ সিডিউলে কঙ্কারেণ্ট লিঙ্গে বলা হয়েছে ল এণ্ড অর্ডার মেনটেন করবার জন্ম এরকম বিধি প্রয়োগ করা যায়। স্তত্তরাং শশ্চিমবাংলার যে চটি ক্ষেত্রে আইন এবং শৃজ্ঞ্জা বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবন। রয়েছে সেই ষ্টি বিশেষ দিকে এই আ**ইনের প্রয়ো**গকে প্রসারিত করা হয়েছে। আভকে আমরা দেগছি শিলক্ষেত্তে সরকারের যেসব কল্যাণমূলক আইন আছে তাকে বৃদ্ধাস্কুষ্ঠ দেখিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী া<mark>নিকশ্রেণী যেভাবে শোষণ চালিয়েছে তাকে সমাজতন্ত্রের মুক্ত হাওয়ায় নিঃখাস নেওয়া শ্রুমিক</mark> ারদান্ত করতে পারছে না এবং তার ফলে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে একটা বিরাট অস্তোধের শাবহাওয়া দানা বেঁথে উঠেছে। এই যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে তার ফলে আইন শুশুলা গাৰা থাছে না এবং সেইজক্তই আইনের এই বিধিকে এই ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হয়েছে যাতে ওই াব লো**ভী জনস্বার্থবিরেধী কারথানার মালিকরের আটক করা যায়।** এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা **শার একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি গ্রামবাংলায় যেদব জমি চোর আছে অর্থাৎ** বড়লোক বলে যার। শ্বানের উচ্চ আসনে বসে আছেন অখচ নানাভাবে পশ্চিমবাংলার ভূমি সংক্ষার আইনকে—যে শাইনের মূল লক্ষ্য হোল দ্রিন্ত এবং ভূমিহীন ক্ববলার মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়া– তাকেফাঁকি

দিয়ে নিজেদের হাতে বেশী জমি রেখে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে; সেইজয়ও এই আইন আনা হয়েছে। স্ত্তরাং এই আইন, এই বিল যুগাস্থকারী বলে এর উথাপনকারী মুখামজীকে আমি সমর্থন করিছি। তবে আজকে একটা আশক্ষা দেখা দিয়েছে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সেটা হোল যে প্রশাসন্যস্তের মধ্য দিয়ে এই আইন প্রয়োগ করা হবে তাতে হয়ত এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। কিন্তু আমরা যদি শুধু আশক্ষা করেই বসে থাকি তাহলে ওই সব ধনী যারা শ্রমিকদের অন্ন কেভে থাচেছে, ওইসব জোতদার যারা চাষীকে জমি পেতে দিচেছিনা তাদের তো আরও স্পবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে আমার শরৎচল্রের মহেশে গফ্রের উক্তি মনে পড়ছে। গফ্র কাতর উক্তি করে বলছে "আল্লা, তোমার মাঠের ঘাস যারা আমার মহেশকে থেতে দেয় নি, তোমার তৃষ্ণার জল যারা আমার মহেশকে থেতে দেয় নি, তোমার তৃষ্ণার জল যারা আমার মহেশকে থেতে দেয় নি তাদের তৃমি ক্ষমা করে। আজকে বাংলাদেশের নিপাড়িত মাক্রয়ের কঠে এই কাতর উক্তি ফুটে উঠছে, বাংলাদেশের আকাশে বাতাদে এই করণ বেদনা ফেটে পভছে।

## [3-10-3-35 p.m. including adjournment.]

আমি আপনার মাধ্যমে অহুরোধ করবো এই নিপীজিত মানবাত্মার চোথের জল মৃছিয়ে দেবার নামে এইসব ভূমিহীনদের একথণ্ড নিজস্ব জমি পাবার প্রত্যাশার নামে, তাঁরা যেন এই বিশকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। আর একটা কথা বলতে চাই এই বিলের একদিকে যেমন নিবারণত্বের দিক আছে, যে দিকে বলা হছে যেসব জমি চোরেরা, যেসব অলায়ভাবে লুঠনকারী ধনিকের দল তাদেরকে বলা হছে যে তোমরা সমাজের যত উঁচু আসনেই বসে থাকনা কেন সরকারের কাছে আজ তোমরা চোর, ডাকাত, গুণ্ডা। আর এক কথা বলা যেতে পারে আজকে শোষণের দক্ষের দুর্গে আদের আঘাত হানা হয়েছে এই বিলের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এর আর একটা দিক আছে নিপীজিত মান্থবের মধ্যে আজকে এই যে ফিলিং গ্রে। করার চেন্টা করা হয়েছে এই আইনের মধ্য দিয়ে—যে এজদিনে তোমরা শুর্ নিজেদের ভাগ্যকে ধিকার দিয়েচ, তোমাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি, আজকের দিনে তোমাদের সায্য পাওনা পাওয়ার জন্ম আজকে সরকার তোমাদের পাশে এসে দাঁজিয়েছে। আমি সরকারকে অন্থরোধ করবো, আপনারা আপনাদের সততা দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে, দৃঢ়তা দিয়ে, বলিচতা দিয়ে, ঐ সব লোকদের যাদের আইনের বিক্রকে যাবার আশঙ্কা আছে, সেইগুলো দ্র কঙ্কন। আমি পরিশেষে এই আইন আরার জন্ম মুধ্যমন্ত্রীকে ধন্তবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

( At this stage the House was adjourned for 20 minutes. )

( After Adjournment. )

[ 3-35-3-45 p.m. ]

শীস্কাল করঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার গরীব ক্লষক এবং শ্রমিকদের স্বার্থে অসৎ জোতদার এবং শিল্পপতিদের হাত থেকে রক্ষা করার জক্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী ষে আভ্যন্তরীণ সংশোধন নিরাপন্তা রক্ষা বিল এনেছেন তাঁকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৫৫ সালে ভূমি সংশোধন আইন পাশ হয়েছে কিছ এখনও পর্যন্ত সেই আইনে জোতদাঙ্গদের এবং আমলাতদ্বের চক্রান্ত-এর সকল রূপায়ন হয়নি। গ্রামের গরীব ক্লষকরা জমি পাছে না, জোতদাররা নামে-বেনামে মামলা দায়ের করে হাজার হাজার বিঘা জমি ভোগ দথল করে আসছে, গরীব ক্লষকদের শোষণ করছে। পশ্চিমবাংলা কৃষি প্রধান রাজ্য, গ্রামবাংলার শতকরা ১০জন লোক যাদের জীবিকার একমাত্র পথ জমি—আজকে সেই সমন্ত জোতদার, মহাজন —তারা শান্তি পাছে না, গ্রামবাংলার বহৎ সংখ্যক যারা বৎসব্ধের

বেশীর ভাগ দিন অনাহারে, অধাহারে, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকারকে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা গেছে আমলাতয়্তর কারচ্পি, জোতদারদের চক্রান্তে সেই আইন সফল হতে পারে নি আজকে শ্রদ্ধের মৃথ্যমন্ত্রী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংশোধনী বিল এনে শক্তিশালী জোতদারগোষ্ঠী শিল্পতিদের বিক্লে গরীব মান্তবের কল্যাণের জন্ত এই ধরনের যে বিল এনেছেন তার অক্ত তাঁকে ধন্তবাদ জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যুক্ত ফ্রণ্টের আমলে সারা পশ্চিমবাংলায় আইন-দৃদ্ধলার ভয়াবহ অবনতি হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে মিসা আইন পশ্চিমবাংলায় চালু হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি সেই মিসা আইন অপপ্রয়োগ হয়েছিল। আমি আপনার মাধ্যমে মৃথ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাথতে চাই আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই জনহিতকর সংশোধীত বিল পাশ করা হছে তার যাতে সফল রূপায়ণ হয়, তার যাতে অপপ্রয়োগ না হয়, সেইজন্ত একটা বিশেষ ব্যবস্থা রাথা প্রয়োজন। পরিশেষে এই আইনকে— এই সংশোধিত বিলকে আন্তর্বিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিল।

শ্রীকেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য্যঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবাংলার জাতীয় জীবনে, এই চরম সংকট সময়ে, সৃষ্টি ও ধ্বংদের যুগসদ্ধিক্ষণে এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের মান্তবের শান্তি ও নিরাপতার জন্য, পশ্চিমবঙ্গে তুগত মান্ত্যদের বাঁচাবার জন্য এই যে শ্রমণীয় ও বরণীয় মিসা আইনটি আমাদের গণতান্ত্রিক মৃখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থাপিত করেছেন, তাকে আমি ন্যুর্থহীন ভাষার অভিনন্দন জানাচ্ছি। সমন্ত পশ্চিমবাংলার শান্তিকামী মান্তবের কাছ থেকে তাঁর ধন্যবাদ প্রাপ্য।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ঐ লাল কুঠিতে যেদিন যুক্তফ্রণ্ট সরকার শাসনভার গ্রহণ করলেন, সেইদিন পশ্চিমবাংলার ভাগ্যাকাশে এক থণ্ড কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছিল এবং সেই ঘনঘটা দেখে আমাদের ভাগ্যবিধাতা ক্লুর হাসি তেসে ছিলেন। তারা যে দেশময় সন্ত্রাসের স্বষ্টি করলো, ধবংদ ডেকে আনলো, তার বিরুদ্ধে এই মিসা আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করবার জনা সরকারকে অন্তরোধ জানাছি। সারা পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে মা-বাবার যে চাপা কারা, তা যেন আজও আমরা শুনতে পাছি। তাদের করুন ক্রন্দন আজও আমাদের অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলছে। সেই সমস্ত রাজনীতিকদের, সেই সমস্ত সমাজদ্রোহীদের কঠোরভাবে এই মিসা আইনের আওতায় আনবার জন্ত আমি স্পীকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধ্ ভেজালকারী, শুধ্ সমাজবিরোধী, শুধ্ মুনাফাথোর যারা, তাদের বিরুদ্ধে এই মিসা আইন প্রয়োগ করলে জন-জীবনে শান্তি আসবে না; যারা আইন-শৃন্ধলা মানে না, দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব মানে না, গণতদ্বে বিশ্বাস করে না, তাদের বিরুদ্ধেও এই মিসা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আজ পশ্চিমবাংলা এক বিরাট সমস্তার ভেতর জড়িয়ে পড়েছে। গত ত' বছর, ত্-তিন বছর যাবৎ আমাদের জীবনে ভয়ানক অশান্তিও অবর্ণনীয় ত্রংখ-কন্ট ভোগ করেছি। তা থেকে আমাদের দেশের সাধারণ মান্ত্র্যকে উদ্ধার করতে হলে, বাঁচাতে হলে—এই মিসা আইনের সফল ও সার্থক প্রয়োগ প্রয়োজন।

আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আজও গণ্ডগোলের সংবাদ শুনতে পাছি। এই বাংলাদেশে সি. পি. এম-ই এই সন্ধাস ও সংকট স্পষ্ট করছে। ঐ বাংলাদেশের মাধ্যমে তাদের দারা আমাদের সীনান্তে পশ্চিমবাংলায় আবার নতুন সংকট স্পষ্ট হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই তার প্রতিরোধ কল্লে পূর্বাক্তেই এই মিসা আইনের প্রশ্নোজন। আমাদের দেশের বড়লোকেরা অপরাধ করে গ্রেপ্তার হন বটে, কিছু ছ'দিন পরে টাকা ঘ্য দিয়ে বেরিয়ে

যান। এই বিলের মধ্যে আছে মিসা আইনে গ্রেপ্তার হলে তিন বছরের জন্য সাজা হবে। হয়ত অনেক নির্দোষ ব্যক্তি এই আইনে সাজা পেতে পারে। সেজন্য আমর। ছঃখিত। তবে একটু সতর্কভাবে যাতে এর প্রয়োগ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান বিশ্বনাথবার বলেছেন, তাঁর এক কর্মির উপর মিসা আইনের অপপ্রয়োগ হয়েছে। তার জন্য বাত্তবিকই ছঃখিত। তিনি যে suggetion রেখেছেন—জেলায় জেলায় এম এল এ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ কমিটি গঠন করা হোক, তা আমি সমর্থন করি। বছর কল্যাণের জন্য আজ বিধানসভায় যে আইন উপস্থাপিত হলো—কারো দোষের জন্য সেই আইনের বিরূপ সমালোচনা করা বা সমর্থন না দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এই মিসা আইন যেন আমরা স্বাই দ্বার্থহীন ভাষায় সমর্থন করি।

পশ্চিমবাংলার মান্ত্য যে তুঃখ-কট্ট পেয়েছে, বহু মায়ের সিঁথির সিন্দুর মুছে গেছে, বহু ছেলেপিত্হীন হয়েছে, এই মিসা আইনে সেই সমস্ত ভ্রষ্টাচারাদের কঠোর শান্তি দানের জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাছি। তাহলেই সেই সমস্ত পরলোকগত আত্মার স্মৃতি-তর্পণ সাথক হবে। যারা মলায়-প্রণবকে হত্যা করে—মন্তুমেন্টের পাদদেশে প্রকাশ্ত সভায় বলতে পারে—আমরা তার জন্য গবিত, আমাদের সমর্থকদের সেই কাভের জন্য আমরা গবিবাধ করি, এই সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মিসা আইন প্রয়োগ করবার জন্য আমি অন্তরোধ জানাছি। যারা বিধানসভাকে স্থ্যাচ্চোরের আড্ডাথান। বলে অভিহিত করলো—সেই জ্যোতি বস্থর বিরুদ্ধে এই মিসা আইনকে প্রয়োগ করবার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তরোধ জানাছি।

এই কয়টি কথা বলে আমি এ আইনকে স্বাভঃকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ্।

**শ্রীশিশির কুমার ছোঘঃ** স্পীকার, স্থার, কমিউনিষ্ট পার্টি কেন্দ্রীয় আইন, এই মিসা আইনের বিরুদ্ধে, এবং ১৯৭১ সালে যথন লোকসভায় এই প্রশ্ন আদে, মাননীয় কে. সী. পন্থ এই মিসা আইন আনবার জন্ম যে যুক্তির অবতারনা করেছিলেন, সেই যুক্তির মধ্যে ছিল বিশেষভাবে বিদেশীরা তাদের সম্ভ্র-সম্ভ্র নিয়ে একটা নতুন সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আভ্যন্তরীণ নিরাপতা বিপন্ন করতে পারে। এই যে বক্তবা তার ছিল সে সময় আমরা মনে করেছিলাম যে মিসার দ্বারা এই জিনিস বন্ধ করা যাবে না, তাই মিসার বিরোধীতা করেছিলাম। ৩৪ কমিউনিই পার্টি করেনি, এখানে যত কেন্দ্রীয় প্রামক সংগঠন আছে এ আই টি ইউ সি থেকে আরম্ভ করে আই. এন. টি. হউ. সি., ইউ.টি.হউ.সি. প্যন্ত সমন্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনের বিরোধীতা করেছে। কিন্তু মিসার পক্ষে যে সংশোধনী এসেচে নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ এইটা গ্রহণ করবে. कांत्रन अरे य मरामाधनी, अरे मराभाधनी अभिराहारताम्त्र विकास मरामाधनी । अरे मरामाधनीत দারা যেসব মালিক শ্রমিকের প্রভিতেও ফাণ্ডের টাকা চরি করে নিজেদের ব্যবসা চালায় তাদের বিহুদ্ধে তাই আমর। এই সংশোধনীকে সমর্থন করছি। কিন্তু এই সমর্থন করার সাথে সাথে এই যে প্রশাসন যন্ত্র এই প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কাদের দিয়ে এই আইনকে ইম্পলিমেনটেশন করবেন, পুলিশ বিভাগকে দিয়ে ? এই বিধানসভার প্রত্যেক সদস্ত পুলিশ স্কুপর্কে অবগত আছেন, তাঁরা জানেন যে পুলিশ এই মিসা আইনকে অপব্যবহার করে। এবং তারা এটাকে মালিকের, জোতদারের স্বার্থে ব্যবহার করে। যথন টিটাগড়ে ১৯৬৯ সালে রায়ট হল তথন আমরা দেখেছিলাম এই রায়টিক কেসে কি করে কংগ্রেসীদের ধরা যায় তার চেষ্টা করেছে। আবার আমরা দেখেছি যে এই পুলিশ সি পি এমকে এগিয়ে দিয়ে নকশাল নাম করে অন্ত পদ্বী যুবকদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করেছিল। আমরা আজও টিটাগড়ে যেসব

অঞ্চলে জ্ব্যার আড়া আছে সেইসব অঞ্চলের মামুষের বহুদিন ধরে বিভিন্ন অভিযোগ আছে। এই গণতান্ত্রিক মোর্চার সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জয়ার আড্ডা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ সেখানে সেইসব জয়াডীদের ঘরে হানা দিয়ে তাদের বলচে, বলচে চল থানায়, তাদের থানায় নিয়ে আসচে। কিন্তু ভিতরের থবর কি? ভিতরের থবর হচ্ছে তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের ইনসিই করছে যে জুয়া খেল হত্যাদি। জুয়া খেলাতে পারলে পুলিশেব হপা পাবার বাবস্থা ঠিক থাকবে। এইটা যদি দেখা যায় যে প্রিল মিসা আইনকে অপবাবহার করছে না. যেখানে প্রয়োগ করা দরকার সেই শ্রমিকের স্থার্থে মালিকের বিরুদ্ধে, জমিচোরের বিক্দে যেখানে প্রয়োগ করা দরকার করছে, আর সেই সমস্ত যদি তাঁব। করেন তাহলেই সার্থক হবে। তা নাহলে এই বিভাগীয় আইন দিয়েই তাদের রোখা যাবে না. তাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এই পুলিশের বিরুদ্ধে এই আভান্তরীন নিরাপতা আইন প্রয়োগ করা যায় কি না সেটা দেখতে হবে। ৩৪ পুলিশ নয় আমলাতস্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করতে হবে। যে সমগু ফাইল তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে, মন্ত্রিমহাশয়ের নোটিশে আনবার পরও দীর্ঘ দিন সেটা চলে, সেথানে কোন ফয়সলা হয় না। আপনি জানেন এই মন্ত্রিমহাশয়দের অবগতির জ্যু পুলিশ-এর বিভিন্ন রিপোট যা দেওয়া হয় সে রিপোট সম্পর্ণ অসত্য রিপোট তাঁর। পরিবেশন করেন। সেইজন্ম আজকে যে প্রশাসন যন্ত্র দিয়ে এই বিলকে প্রয়োগ করবেন যে প্রশাসন যন্ত্র দিয়ে জনগণের উপকার করবেন, যথাস্থানে প্রযোগ না করে বা অপপ্রয়োগ করে সেই পুলিশ সেই আমলাদের বিরুদ্ধে কি বাবসা গ্রহণ করবেন। সেটা উল্লেখ হওয়া উচিত।

## [3-45—3-55 p.m.]

পুলিশ বিভাগকে বা পুলিশকে সাবধান করতে না পারলে প্রশাসন স্থান্ঠ হতে পারবে না—
পুলিশকে আপনারা যেভাবে পরিচালনা করতে চান সেভাবে পরিচালনা করতে পারবেন না।
তাই আগে আমরা দেখেছি প্রতি থানায় থানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা যথন শাসন
পরিচালনা করেন সেই রাজনৈতিক দলের কর্মারা পুলিশকে পরিচালনা করে। আবার সেই রকম
ঘটনা ঘটছে থবর পাছিছ এইসমন্ত রাজনৈতিক দলের কর্মাদের প্রতি পুলিশের প্রচেষ্টা চলছে যাতে
তাদের অবার সেইভাবে পাশের চেযারে বসাতে পারে। তাই আমি বলবো এই যদি আবার
হয তাহলে ছ্নাতিমূক্ত প্রশাসন আমরা করতে পারবো না আবার তা ভেঙ্গে পড়বে। পুলিশ
চেষ্টা করে আমলাতম্ম বেঁচে থাক, ছ্নাতি থাকুক, পুলিশ চেষ্টা করে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ যাতে না
হতে পারে—এই ঐকাবদ্ধ নোর্চা যাতে না গড়ে উঠতে পারে। তারা তাই ভুল সংবাদ পরিবেশন
করে। আমলাতম্বকে তারা জিইয়ে রাথতে চেঠা করে। আমি এই হাউসের কাছে বার বার
বলবো যে আইন করুন—কিন্তু তাকে যদি স্কচাক্রপে জনসাধারণের উপর প্রয়োগ করতে চান
তাহলে আমলাতম্বের বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে, এমন আইন আন্থন যাতে তারা প্রয়োগ করতে
যদি গাফেলতি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সেটা যাতে প্রয়োগ করা তার ব্যবস্থা থাকে—এই কথা
আমি বলবো।

শীপ্রদীপ কুমার পালিতঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিধানসভায় মিসা বিল নৃতনভাবে সংশোধিত আকারে আনা হয়েছে তার জন্ত মৃথ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে আমি অভিনন্দন জানচ্ছি। এই যে সংশোধন আনা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে হয়তো পশ্চিমবাংলার বিধানসভা থেকে ভারতবর্ধের ইতিহাসে একটা নৃতন জিনিস প্রবর্তন করা হবে। এই বিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে যারা সমাজে ক্রমি ক্ষেত্রে জাতদাররা বেআইনীভাবে যে জমি জায়গা রাখছে কিংবা যে সমস্ত শিল্প পতিরা শ্রমিকদের কাঁকি দিচ্ছে

তাদের এই মিসা আইনে গ্রেপ্তার করার জক্ষ এই বিল সংশোধিত আকারে রাধা হরেছে। আজকে এই মিসা আইনের উপর আমার বক্তব্য যে এই আইনের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হোল যারা দারিছ নিয়ে এই আইন প্রয়োগ করবেন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ইচ্ছাক্তভাবে অনিচ্ছাক্তভাবে ভূল করে এই আইনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিয়ে এই মিসা আইনে যথন গ্রেপ্তার করা হয়—সেই গ্রেপ্তারের পর তার বিক্লমে পাঁচ দিন বা ১৫ দিনের মধ্যে তার বিক্লমে চার্জ তৈরী করা হয় এবং সেই চার্জ সরকারের কাছে নিয়ে যেতে হয়—সরকার সেটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে যদি করেন তথন সেটা গ্রাডভাইসরী কমিটিতে গ্রহণ করা হয়। তাতে সংবিধানের ২২নং ধারার ৪নং উপধারায় দেখা যায় সেটা ৯০ দিনের মধ্যে সমাধা করতে হয়। আমরা দেখেছি যে, এমন ঘটনা ঘটেছে যে সরকারী আমলারা ই ৯াক্তভাবে বা অনিচ্ছাক্তভাবে ভূল করেন এবং সেই মিসা আইনের যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—কিন্ত ৯০ দিনের মধ্যে চার্জ তৈরী হোল না—সেধানে ৯০ দিন পার হয়ে গেল। তথন তার বিক্লমে হাইকোর্টে কলা জারী করা হোল মিসা আইনের বিক্লমে এবং তাকে থালাস করে দেওয়া হয়।

তাদের বিফ্লমে শান্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। আজকে সেই ধরনের কতকগুলি উদাহরণ তুলে ধরছি। হাইকোটে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করা কেস নম্বর ১৯৭১ সালে ৫১৭ নম্বর Case, কেলে গ্রেপ্তার হয়েছিল Tenti Khantra, তারজন্ত ৯০ দিনের মধ্যে কোন রকম সমাধান না হওয়ার বা File পত্র আটকে যায় বাচেপে রাথাহয় তার ফলে তার জী দাগর ক্ষাস্তা তিনি appeal করেন High Court-এ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই Tenti Khantra কে মকুব করে দেওয়া হয়. ্তার বিরুদ্ধে মিসা আইন থারিজ করে দেওয়া হয় এই case-এর জন্ম সরকারী যে সমস্ত আমলার। দায়ীতে ছিলেন তারা ঠিক মত সময়ে এই কেসটাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, একই রকমভাবে High Court থেকে বাতিল হয়ে যায়। সমান ভাবে, আর একটা Misa Case No. 1010, এই Case হয়েছিল ১৯৭১ সালে, এই Case গ্রেপ্তার হয়েছিল। রবীন শেঠ এবং তার পকে সমানভাবে High Court-a move করে তাঁর ভাই ভৈরব শেঠ এবং ঐ ৯০ দিনের মধ্যে ভার বিরুদ্ধে কোনরকম Charge গ্রহণ করা হয় নি বা তার বিরুদ্ধে File পত্র বিশেষ ভাবে হাজির করা যায় নি বলে Case টা বাতিল হয়ে যায়। সমানভাবে গৌতম শিকদারের case, ১০ দিনের মধ্যে advisory hoard এর কাছ থেকে তার বিরুদ্ধে কোন report, শান্তিমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা हरत कि हरतना, वह धत्रत्वत कान मिकारखंद ममाधान हय नि वर्ल वां जिल हरा यात्र । मिक्क माननीय অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এইরকমভাবে সুরুকারী আমলারা নিজেদের কোন কোন জায়গায় ইচ্ছাক্বতভাবে, কোন কোন জায়গায় অনিচ্ছাক্তভাবে নিজেদের দায়ীত্ব সঠিকভাবে পালন করে না বা পালন করতে চেষ্টা করে না। এইভাবে যে আইন আমরা বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করি সেই আইনকে বাস্তবে রূপ না দিয়ে এক দিকে যেরকমভাবে আমাদের সরকারকে অপদন্ত করার চেষ্টা করে সমানভাবে সমাজে যারা আইন ভঙ্গ করছে তাদের এই আইনে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয় নি। এইরকমভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আপনার কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে তারজন্ম সরকারী দপ্তরকে মাননীয় মুধ্যমন্ত্রী মহাশয় আগামী দিনে স্মরণ করিয়ে 🖋 দেন। আজ বিধানসভার আর একজন সদস্য কিছুক্ষন আগে বক্তব্য রাথতে গিয়ে বলছেন যে কাকীনাড়াতে Kolley Iron and Steel Factory-র মালিক, তিনি বে-আইনীভাবে তার Company বন্ধ করে দিয়েছেন, ৭ দিনের নোটিশকে Violate করেছেন। সেখানে কোন শ্রমিক অসস্তোষ নেই, তা সত্ত্বেও বে-আইনীভাবে কার্থানা বন্ধ করে দিয়েছেন। আজকে এই সভায় বক্তব্য রাথতে গিয়ে মিদা আইনের উপর—আমার বিশ্বাস মিদা আইন আজ গৃহীত হবার পরে আমরা দেখতে পাই যে আগামীকাল কিয়া আগামী পরন্ত সেই Kolley Iron and Steel Factory-র মালিক, তিনি প্রথমে এই মিসা আইনে গ্রেপ্তার হন। এই জিনিষ আজকে যদি না হয় তাহলে বান্তব ক্ষেত্রে আমরা মিসা আইনকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার চেই। করছি কি না, এগিয়ে নেবার চেই। করছি কি না বোঝা যাবে না।

আজকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশরের দৃষ্টি আকর্থন করছি যে মিদা আইনে গ্রেপ্তার করা বা মিদা আইনের রক্ষাকর্তা থারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ম এই বিলের মধ্যে কিছু সংশোধন থাকা উচিৎ ছিল। আশা করবে। হয়ত আগামী দিনে থাকবে এবং সেটা যেন সন্তর ব্যবস্থা করা হয়। আমরা দেখতে পাই পুলিশ এই মিদা আইনের রক্ষাকর্তা। মিদা আইনে পুলিশ প্রকৃত সমাজবিরোধীদের শান্তির ব্যবস্থা করবে। কিছু আমরা দেখতে পাই যে সেই পুলিশ আজকে নিজেরাই সমাজবিরোধীদের সঙ্গে একসাথে কাজ করছে। কাজেই তাদেরও ঐ একই কাঠগড়ায় দাড় করান যায়। আশা করবো মিদা আইনে তাদেরও যেন গ্রেপ্তার করা যায়। এই বক্তব্য আজ আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই এবং আগামী দিনেও সেই বক্তব্য রাখবো আজকে মিদা আইনের সংশোধন বিলকে সমর্থন জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতে ধন্তবাদ জানিয়ে আমাত বক্তব্য শেষ কর্বছি। জয় হিল।

## 3-55-4-05 p.m.]

জ্ঞীললৈত গায়েন: মাননীয় উপাধাক মহোদ্য, মিসার উপর মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয় যে সংশোধনী বিল এনেছেন তাকে আমি সম্পূৰ্ণভাবে সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং সম্ভাষণ জানাবার পরে কয়েকটি বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্মণ কর্মছ। কেবলমাত্র প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ফাঁকি দেওয়া বা শ্রামিকদের স্বার্থের পরিপদ্ধী কোন কাজ করলে তাকে মিদা এটারে ফেলা হবে এইরকম অবস্থা লায়দংগত বলে আমি মনে করি। কিছ তার সঞ আমি আর একটি কথা বলতে চাহ যে গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক, থেটে থাওয়া মান্তবের স্থার্থের পরিপত্নী কিছ কিছ স্থাপার ব্যক্তি স্থান্ত চড়া স্থান তাদের পথে বসাচেছ। ক্রেকটি জায়গায় আমর। দেখেছি থালাবাসন ইত্যাদি বিক্রি করে সেইসব শ্রমিকদের স্থাদের টাকা শোধ করে দিতে হয়। তাই আমার অন্তরোধ এইসব স্থদ্পোর ব্যক্তি, যারা সমাজের পরিপন্থী হিসাবে কাজ করে যাচে তাদেরও যেন আগামীদিনে এই এাক্টে ফেলা হয়। যেসমন্ত সরকারী কর্মচারী তাদের স্বার্থের পরিপত্নী হিসাবে কাজ করে সরকারী টাকার অপবাবহার করছে এবং জনহিত্কর কল্যাণের জন্ত যেসব টাকা পাঠানো হচ্ছে সেই কাজ সমাধা না করে টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছে তাদেরও যেন এই এাক্টে ফেলা হয়। আজকে আমার কাছে কিছ ছেলে এসেছিল। তাদের কাছ থেকে শুনলাম আরু কয়েকদিনের মধ্যে যে স্থল ফাইন্সাল বা হয়োর সেকেগুারী পরীক্ষা স্তরু হতে চলেচে এমন কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী এই মিসা এগাক্টে আটক হয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অভুরোধ করবো এই সমস্ত ছেলেদের পরীক্ষায় বদার একটা স্লযোগ যেন দেওয়া হয় এবং তারা যাতে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করতে পারেন সোদকে যেন নজর দেওয়া হয়। তাই আমি বলব যে এইসব ছেলেদের ছেডে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা দেখতে পাচ্চি হাজার হাজার বিঘাজমি জলের তলায় লুকানো আছে। জলের তলায় লুকানো আছে এইজম্ব বলছি অনেকে এই জ্বমি মাছের ভেড়ী হিসাবে ব্যবহার করছে। কাজেই এইসব ভেড়ীর মালিক যার। তাদের যাতে খুব তাড়াতাড়ি এই মিদা এটাক্টে গ্রেপ্তার করা হয় দেদিকে মুধ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর বেসমন্ত পুলিশ অফিসার এই মিদা এটাক্টের অপব্যবহার করে তাদেয় বিৰুদ্ধেও যাতে এই মিদা এটা প্ৰয়োগ করা হয় সেদিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই এটাউকে সহাত্মভূতি দেখিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি

Shri Satya Nara a Singh:

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से में प्रःज आदरणीय मुख्यमंन्त्री को भाटपाढ़ा इछाके के मजदुरों की तरफ से स्वागत और आशीर्वाद देने के छिये खड़ा हुआ हुं। खास करके, उपाध्यक्ष महोदय, में कुछ मिछ माछिकों के अन्याय और अत्याचार की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं। मैं कुछ ऐसे कानून का हवाछा देना चाहता हुं, जिनके द्वारा मिछ माछिक मजदुरों के उपर अत्याचार और उप्याय करने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कछ-कारखानों—मिछों में काम करने पर मजदुरों को सवेतन छट्टी पाने का हक है। किन्तु वड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जूट मिछ ही एक ऐसा अभागा मिछ हैं जिसमें जो अमिक काम करता है, उसे सवेतन छट्टी देने के छिए आजतक कोई भी अधिकार नहीं मिछा हुआ है। मैं समभता हुं, यह सवेस वड़ा अन्याय और अत्याचार जूट मिछके मजदूरों के उपर है।

सबसे खुबी की बात यह है कि जुट मिलों में एक मजद्र को २४० दिन काम करने के बाद २० दिन पर एक दिन का पैसा मिलता है। यानि २४० हिन काम करने के बाद १४ दिन का पैसा मिलता है। लेकिन २४० दिन पुरा काम न करने पर यह पैसा नहीं मिलता है। मजदूर पुरी चट्टा करता है कि वह २४० दिन काम जरुर करे। लेकिन मिल मालिक इसके लिए बाधा खड़ा करता रहना है। वह जान-वृक्तकर पुरी चेट्टा करता हैं कि मजदूर २४० दिन पुरा काम न कर सके। इसके लिए बह मिल-कारलाने को वन्द कर देता है। मजदुर वहुत अप्शा और उरमान लेकर, रपुन पसीना वहाकर २४० दिन पूरा करने की चेट्टा करता है। लेकिन मजदूर के इस प्रयास को मिल मालिक कार्य कर देता है। और इस तरह से मजदूरों के १४ दिन का पैसा मिलने का जोहक है, उस हक से मिल मालिक मजदुरों के बंचित कर देता है और उसे तबाह कर देता है।

हपाष्सक्ष महोदय, में आपक्य ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मिछ माछिक मजदुर को चार्ज-शीट देकर छटाई कर देता हैं। इसे बाहर कर देता हैं। एक ऐसा कानून बनाहुआ है कि वाहर कर देने के बाद ६० प्रतिरात पैसा दिया जाता है। मजदुर की घटाई के ८० दिन के बाद उसे कोई भी चान्स नहीं रहता हैं काम पाने का। इसछिए माछिक कोई फैसछा छिए बगैर जल्द से जल्द मजदुर को डिसमिस कर देता हैं। डिसमिस कर देने के बाद मजदुर के छिए सब तरफ से दरवाजा वन्द हो जाता हैं।

में आपके मार्फत माननीय मुख्यमन्त्री से आपीछ करुँगा कि एक ऐसा कानून वनाने ताकि जे से मिल मालिक मिल के पैसे से मजदुरों को परेशान करते हैं, एल सी. के दफतर में —लेकर के दफतर में —हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर मिल का पैसा खर्च करते हैं, उसी प्रकार मजदुरों को भी मिल्लके पैसे सेजव तक छड़ना चाहे, मिल मालिक के विरुद्ध अपने हक के लिए लड़ सक। में आपको माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करंगा कि मजदुरों को भी कोई नकोइ सुरक्षा की गारन्टी मिलती चाहिए। वचों कि गणतंन्त्र राज्य में गरीवों के उपर अब कोई अत्याचार न अन्याय नहीं हीना चाहिए।

में एक वात और कहन। चाहता हूं कि वेडफैयर के नाम पर मजदुरों को धोखा दिया जाता हैं। जो गरीव महिला से कारखानों में काम करती हैं, बे काम पर जाते समय अपने वस्चों को तेना कैच में रख देती है। वयों कि यह नियम है कि जो वस्चे वहाँ पर रहें गे उन्हें दुध-विस्कुट मिलेगा। किन्तु मिल मालिक वेवीको दुध और विस्कुट देने के वदल पानी भी नहीं देतें हैं। इस फाण्ड धा रुपया मिल मालिक खुद हजम कर जाता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इस और सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए।

खपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वदली मजदुरों की दुर्दशा के वारे में कूल कहना चाहता हूं। वदली मजदुर जब भी काम करता है, तो उसे सिफे ३ घन्टे का काम मिलता हैं। उसक वाद भी उसे जो पैसा मिलता है, उसमें से ई० एस० आई० में पैसा काट लिया जाता हैं। वेचारे वदली मजदुर को हफ्ते में दो वार या तीन वार ही तो काम मिलता है, उमपर भी उसके पैसे में से ई० एस० आई० में पैसा काट लिया जाता हैं। वह पैसा मिल मालिक गवर्नमेम्ट के घर में जमा नहीं करता हैं। वह गवर्भमेन्ट को आंखों में घूल मों क कर उस पैसे को हदप जाता हैं। इसके लिए में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर नजर है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक वात और कहकर आपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हुँ। गवनंमेन्ट को चाहिए कि वह मजदूरों और गरीवों की निरापत्ता के क्रिए कानून वनाकर उसना पाउन करे। ताकि मजदुरों कामला होस के उनधा उत्थान हो सेक। ऐसा न हो कि—

> "जिसे मैं घर सममा था, गळा अपना सजाने का। वही ऊव नाग वन बैठा, इमी को काट रवाने का।"

इसिक्षण सरकार को विशेष रूप से मजदुरों और गरीवों के उपर ज्यान रखकर कानून बनाना चाहिए। उनकी मलाई के छिर वन्दोबक्त होना चाहिए। सुरक्षा अधिनियम के बरिए मजदुरों को सखाई का सबंध होना चाहिए। मैं इस विस्न का समर्थन करता हूँ।

**শ্রীসেখদোলত আলি**ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে মিসার উপর যে সংশোধনী বিল এসেছে তাকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত এবং সমর্থন জানিয়ে বলচি যে আজকে আমরা সবাই নির্বাতিত, নিপীডিত, উৎপীডিত ক্রন্দনরোল আমাদের সমাজ থেকে দর করতে চাই এবং দেখানে যে সামাজিক ক্যায়নিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চাই সে বক্রব্য এই বিলের মধ্যে আছে। স্থার, আমি বিশেষ কিছু আপনার কাছে বলব না, ৩ ধ একটি কথা বলব যে ক্রমক্সম্প্রদায়কে যে আশ্বাস এই বিলে দান করা হয়েছে সেটা আমাদের কাছে একটা বড আখাস। গ্রামাঞ্জে যারা জমি লুকিয়ে রাথছে বা ক্রমকদের বঞ্চিত করে ক্রমকসম্প্রদায়ের মুথের ফুটি কৃষ্ণিগত করে রেখে তাদের রক্ত শোষণ করছে বা শ্রমশোষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে এই যে বি**ল আমি মনে করি বর্তমানে যগপো**যোগী চিন্তাধারার উপরই এই বিল এসেছে এবং তার যে সংশোধন এসেচে আমি আন্তরিকভাবে এই সংশোধনা বিলকে অভিনন্দন জানাই। অক্সদিকে প্রামিকদের ক্ষেত্রে তাদের যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং অক্সান্স যেসব কাষ্য পাওনা তা থেকে তারা বারেবারে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই ধরনের রক্ত শোষণকারী মালিকদের ঘাড়ে চাবুক মারতে পারব এই আশ্বাস এই বিলের মধ্যে রয়েছে। সেজত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশ্র যে বিল এনেছেন সেই বিলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর একটা কথা, জন-শঙ্খলা রক্ষা করার কথা এথানে রয়েছে। অথচ অনেক সময় দশ চক্রে ভগবান ভত হয়ে যায় যাদের উপর এই আইন নির্ভর করে তারা যদি ভলভাবে প্রয়োগ করেন তাহলে দশ চক্র ভগবান ভত এর মত অবন্ধা দাঁডাবে অর্থাৎ যাদের উপর প্রয়োগ করা উচিত ছিল তাদের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। প্রয়োগটা যাতে যথার্থ হয়, প্রয়োগটা যাতে সার্থকভাবে হয় সেদিকে লক্ষা রাথার জন্ম আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অমুরোধ রাথব। এই কথা বলে আন্তরিক ধন্তবাদ জানিয়ে আমি আমার বরুবা এথানে শেষ করছি।

শ্রীমহশ্মদদেশার বক্ষ: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয় মিসার উপর ১৯৭২ সালের যে সংশোধনী বিল এনেছেন তাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করার জন্ম মুথ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল পর্যন্ত রেকর্ড অব রাইটস জ্রাটপূর্ণ। এখানে অনেক ব্যারিটার, এ্যাডভোকেট সদস্থ রয়েছেন, তাঁরা জানেন যে গভর্নমেন্ট পক্ষ কেস করেও অনেক জায়গায় হেরে গেছেন। রেকর্ড অব রাইটসে হয়ত দেখা যাবে যে একটা লোকের সিলিংএর উপর জমি রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিলিংএর মধ্যে তার জমি। দেজন্ত রেকর্ড অব রাইটস সংশোধন করে নেওয়া ভাল বলে আমি মনে করি। দিতীয়তঃ, সিলিংএর মধ্যে যেটা সেচ, অয়েচ বলে ভাগ করা হয়েছে, এই সেচ এলাকায় যে চর জমি রয়েছে সেই জমিগুলির যে সিলিং তাতে বাস্তবিক তাদের সংসার চালান কঠিন। সেজন্থ আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে চর এলাকায় যাদের জমি রয়েছে তাদের সম্পর্কে একট্ বিচার বিবেচনা করা দরকার। তৃতীয়তঃ, জমির যে সিলিং নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিশেষ করে বিধবাদের ক্ষেত্রে, যার পরিবারে কোন সাবালক নেই, যে জমি নিজে চাষ করতে পারেনা বর্গাদারদের সাহায়ে চাষে করাতে হয়, সে নাবালক-নাবালিকা নিয়ে যে জমি পাবে সেই জমি

বাবদ বর্গাদারদের কাছ থেকে যে ফসল পাবে তাতে তার পক্ষে সংসার চালান কঠিন হবে।
এদিকটা বিবেচনা করার জন্ম আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অন্ধরেংধ করব। চতুর্থতঃ, ৫জন পরিবার
ভিত্তিক যে সিলিংএর কথা বলা হয়েছে সেই সিলিং থানিকটা ত্রুটিপূর্ণ। ৩১শে মে'র মধ্যে
রিটার্ণ দেবার কথা বলা হয়েছে। ৫জন ফ্যামিলি ভিত্তিক হিসাব দেওয়ার পর ঠিক ১লা জ্বন
একটি নতুন শিশু জন্ম গ্রহণ করল, তার কোন প্রভিসান থাকছে না। এইসব বিবেচনা করে
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অন্ধরেধ করব এইগুলি নিয়ে যাতে একটা ভাল আইন হয় সেটা
কর্মন। এই কথা বলে এই যে সংশোবনী বিল এসেছে একে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং উপাধ্যক্ষ
মহাশয়কে আম্বরিক প্রদান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ঞ্জিলালাটাদ ফলমানি ৷ মাননীয় উপাধাক মহাশয়, বে মিদা আইন এসেছে সেই আইনের জন প্রামে বেশ একটা আলোডন স্ঠি হয়েছে যে, জোতদার ও জমিদার বা জমিচোর তারা এই আইনে আর জমি রাণতে পারবে না, সমস্ত জমিচোরেরাই ধরা পডবে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা যে এই আইন বছদিন পূর্বে তৈরী করা সত্ত্বেও জোতদার এবং জমিটোর যারা তারা স্কামে এবং বেনামে জমি বেখেছে। আজু এই যে মিসা আইন পাশ হতে চলেছে এই আইনের বাধাস্থকপ কাষেমী স্বার্থ এবং আমলাতর ও পলিশ ক্লামে ও শহরে থানায় বিরাজ করছে। তার। জোতদারদের স্থাথ পুরু করবার জন্মর্বদাই বান্ত থাকে। এই কথা সমস্ত সদস্যই প্রকাশ করেছেন। মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আমি মাননীয় সদস্যদের আহ্বান জানাই যে আজকে যে নতন বাংলা গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ও মন্ত্রিসভার মধ্যে যে নতন চিস্তাধারা দেখা দিয়েছে তাতে তারা জোতদার, মহাজন ও কালোবাজারির বিহুদ্ধে কথা বলেচেন। বিশেষ করে আজকে আমাদের যদি কৃষি উন্নয়ন কার্যকরী করতে হয় তাহলে আজকে যে যুবক এবং তরুণ দেই যুবক এবং তরুণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হাজার হাজার বেনামী জমি লকিয়ে রেখে মিসা আইন পাশ করা সভেও এই জমি চরি করে রাথবার চেষ্টা এইসমন্ত লোকেরা করবে। আমাদের প্রগতিশাল গণতান্ত্রিক মোর্চার যে সরকার তারা চেটা করছেন যাতে তাডাতাঙ্কি এই সমস্ত বেনামি জমি ঐ সমস্ত কুষকদের হাতে দেওয়া যায়। আমরা কমিউনিই পাটি, আমরা মনে করি যে প্রামে প্রামে এইসমন্ত ক্রয়কদের জমি দিতে হবে। যে ক্রয়ক এবং তক্ষণ মনে করছেন যে ঐ জোতদার এবং মহাজনেরা দেশের শক্র তাদের শক্ত হাতে সঞ্চবদ্ধভাবে এই আইনের মাধামে দমন করতে হবে। আমরা এই আইনসভার ভেতরে যেমন চাঁৎকার করছি, গলাবাজি করছি তেমনি গ্রামাঞ্চলে মাঠে ময়দানে ঐ বেনামি জমি যারা রেখেছে এবং জে।তদার যারা সিলিং-এর বেশী জমি রেথেছে তাদের জমি সরকারকে দেথিয়ে দিয়ে অবিলয়ে তাদের বিরুদ্ধে বাবন্তা নেওয়া দুবকার। সুবকার যদি এই কাজ না করতে পারেন তাহলে আমাদের দেশে সত্যকারে ক্লষক জমির মালিক হতে পারবে না। আজকে জোতদার মহলে কথা উঠেছে তারা এই আইন ফাঁকি দেবার কথা নাকি চিন্তা করছেন। এই আইনের জন্ত দান্ধা-হান্ধানা লাঠি ইত্যাদির দরকার হয় না। আমি দেখেছি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে এই ধরনের আইন কার্য্যকরী করতে গিয়ে অনেক অম্বটন ঘটেছে। যদি শান্তিপূর্ণভাবে এই কাজ করতে হয়, যদি বাংলাকে নুতনভাবে আমরা গড়তে চাই তাহলে ঐ জোতদার ধারা জমি চরি করতে অভান্ত তাদের অবিলম্বে বাড়তি জমি যা আছে আইনের আওতায় যা পড়বে তা ছাড়া সমস্ত জমি মিসার সাহাযো ধরে সেই জমি ক্লমকদের বন্টন করতে হবে। সিলিং-এর মধ্যে জমি রেখে বাকি জমি কেড়ে নিয়ে , সরকারের হাতে জুলে দিতে হবে। এবং গভর্ণমেন্ট অফিসার, J.L.R.O., B.D.O. যাঁরা এই কমিটির মধ্যে থাকবেন তাঁরাই দেধবেন এই জমি উদ্বন্ত কিনা এবং সঙ্গে সংগ্লে সেই জমি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যে আইন এই সভার এনেছেন ত। যাতে সাফল্যমণ্ডিত रत्र তার জন্ত আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করব এবং সমর্থন করব। এই বলে শেষ করছি।

[ 4-15-4-25 p.m.]

**শীতাকিতাবউদ্দিন মঞ্জল** : মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশে নবসুর্য বলে যাকে আমরা চিহ্নিত করছি সেই মুখামন্ত্রী আজ যে মিস। আইন এনেছেন তাকে আমরা সমন্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সমর্থন করছি। অতীতের অভিজ্ঞতায় বলে দিচ্ছেন বাংলাদেশের উপর ভূমি সংস্কার, যে সংস্কার আমরা করতে যাচ্ছি এই সংস্কার ও সমস্তা নিয়ে বিরোধীপক্ষ যে সমাজ ও শ্রমিক বিপ্লবের বে স্বপ্ন দেখতেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবে কপায়িত করতে যাচ্ছেন আমাদের মধ্যমন্ত্রী। **তাঁকে** সেজভ ধ্যুবাদ দিচ্ছি। আমরা কিসের জন্ম লড্ছি। আমরা চাই প্রতিটি মাঞুষ স্তুম্ভ সামাজিক পরিবেশে বাস কক্ষন। তাই এই আইন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সাধারণ মাহ্নবের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাংলাদেশের বৃকে সবচেয়ে বভ একটা জিনিষ হচ্ছে জানি। এটা আমাদের রুষকদের কাছে দীর্ঘদিনের সমস্তা। এই সমস্তা সমাধানের জঙ্গ Land to tillers অনেকদিন আগে আইন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আইন বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। আজ যে আইন আমরা পাশ করছি সেই আইন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে সেই সন্দেহ আমাদের মনে আছে। আজ যে সরকার আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আশা করি সেই সরকার এই আইনকে যথার্যভাবে বাস্তবে পরিণত করবেন। জানি চোর অনেক ধরনের আছে। অনেক লোক যারা এক District এ থাকে তার জমি আছে অন্য District-এ। অর্গাৎ হাওড়া জেলার লোক ছুগলি District-এ জমি কিনে রেথে দিয়েছে। এই আইনের মধা দিয়ে ক্রষক, শ্রমিক নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কেউ কেউ বলে সমালোচনা করা অভ্যাস। কিন্তু অভীতের অভিজ্ঞতায় আমাদের সমালোচনা না করে উপায় নেই। তাই আজ সাধারণ মাতুষ চিন্তা করছে যে এই আইন implement যার। করবে তাদের আজ শক্ত করতে হবে। এই মিসা আইন প্রবর্তন করে সরকার যদি পুলিশের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেন তাহলে অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে তারা আইনকে নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি থেলেছে। এই আইনকে মারার জন্ম সব রুকুম চেষ্টা হবে। বিরোধীদল এই চেষ্টা করবেন এবং সরকারী machineries যাঁরা তাঁরাও এই আইনের অপমূত্য ঘটাইবার ব্যবস্থা করবেন।

তাই ম্থ্যমন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখি আগে সরকারী প্রশাসন্মন্ত্রকে নির্মল করুন, স্বচ্ছ করুন, আইনের সার্থক প্রযোগ যাতে করা যায় সেইরকম ভাবে তৈরী করুন। সভাবে সেভাবে যদি না করা যায় মিসা আইনের অপপ্রয়োগ হবে। সাধারণ মাহ্মকে তারা ধরে আনবেন, হাজার হাজার মাহ্মকে তারা ধরে আনবেন, এবং তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নেবেন। আইনের সার্থক প্রয়োগ হবে না। তাই একটা দাবী রাথছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে প্রশাসন্যন্ত্রকে ঠিক রাখুন। আমাদের মতো কমন পিপলের হন্তক্ষেপের ফলে আইনের বাস্তব প্রয়োগ হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করচি।

শ্রীশক্তিপদ মাঝি: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবাংলার মুধ্যমন্ত্রী যে মিসা বিল এখানে এনেছেন আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাছি। এই বিল সম্পর্কে বলতে গেলে মনে পড়ে এই আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ হবে কিনা সে সম্পর্কে। মাননীয় মুধ্যমন্ত্রীকে তাই আপনার মাধ্যমে অহুরোধ জানাছি যে এই যে আইন এথানে জানা হয়েছে বা ভবিস্ততে যে আইন আনা হবে সে আইন যেন হয় স্কম্পন্ত এবং পরিষ্কার। আইনের মধ্যে যাতে ফাঁক না থাকে। আমাদের সমাজের মধ্যে হঙ্কতকারীরা বা সমাজবিরোধীরা বাস করছে। যে আইনই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হোক না কেন সেই আইনকে ফাঁকি দিয়ে যেভাবে কালোবাজারী করছে সেইভাবে করতে থাকবে। মিদ্রসভার মধ্যে অনেকে ব্যারিষ্ঠার আছেন এবং মাননীয়

ম্থামন্ত্রী নিজেও ব্যারিষ্টার তাঁরা যেন শক্ষা রাখেন, যে আইন আনা হয়েছে এবং ভবিশ্বতেও জ্ঞানা হবে সে আইনের মধ্যে যেন ফাঁক না থাকে। অনেকে ভাবছে আবার কংগ্রেস সরকার এসেছে আবার আগের মতো করবে। কিন্তু আমরা তা হতে দেবো না। এই কংগ্রেস সরকার আগের কংগ্রেস সরকার নয়। আজকে যে সংশোধনী আইন আনা হয়েছে পশ্চিমবাংলার মাহুষের মঙ্গলের জন্ম সে আইন বলবং করতে হবে। যাতে এই আইন সর্বতোভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ হয় এবং কেউ এর প্রয়োগের বিরোধীতা করলে সেটা মন্ত্রীসভার দৃষ্টিগোচর করা হলে মন্ত্রীসভা তাতে যাতে সম্বর দৃষ্টি দেন এই কথা বলে বিশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডাঃ এ, এম গণিঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন নীতিগতভাবে আমরা কোন প্রিভেনটিভ আইনের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই আইনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সংশোধনী এনেছেন তাকে স্থাগত জানিয়ে এবং সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এখানে যে কয়েকটি কথা উনি বলেছেন statement of object and reasons. যে এটা পাবলিক অর্ডারের খাতিরে উনি এনেছেন সেটা বলবা খুব ভাল কথা। যদি মজুর এবং মালিকের মাঝখানে যে বিরোধ আছে এবং যে সংঘর্ষ আছে এবং চাষী এবং জোতদারের মাঝখানে যে বিরোধ আছে তার সমাধান যাতে করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু প্রশ্র আছে। যে কয়েকটি এ্যাক্টের কথা বিলে উল্লেখ করেছেন যেনন Employees State Insurence Act, Provident Fund Act, Provident Fund Scheme, West Bengal Land Reforms Act. আমি কোন ইন্ডিভিছুয়াল কেনের উল্লেখ করবো না, কিন্তু বলবো এছাড়া আরও আইন আছে যেগুলোর স্থযোগ নেওয়ার মতো ব্যবস্থা নেই। মজুর খুব ভীষণভাবে শান্তি পায়। আমি ক্ষেকটি উদাহরণ দেবো। আইনের কথা বলবো। যেমন ইন্ডিয়ান মাইন্দ এ্যাক্ট, টি গার্ডেন্স লেবার ল'ন—যেগুলো রয়েছে। আপনি জানেন উত্তরবন্ধে বহু গগুগোল হয়, মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয়, চা বাগানের শ্রেমিক এবং মালিকের সঙ্গে এবং স্বাই জানেন যে কোলিয়ারী অঞ্চলে শান্তি নেই।

#### [ 4-25-4-35 p.m. ]

হয়ত মাননীয় মান্ত্র্যাশয় বলবেন যে ওদের কারণ আলাদা, ওদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আছে, সংঘর্ষ আছে, বিরোধ রয়েছে এইসব কারণ আছে কিন্তু মাইনে যারা কাল্প করে তারা খুব নির্মাভাবে শোষিত হয় এটা সকলেরই জানা আছে। চা বাগানের কুলীদের যারা আমাদের শহর থেকে অনেক দ্রে থাকে তারাও ভীষণভাবে শোষিত হয়, সেই সব আইনের প্রভিসনগুলি কি ইনক্লুড করা যায় না এই আইনে? যদি সন্তব হয় মন্ত্রিমহাশয় যেন বিকেনা করেন। এই আইনের যদি একটু বাগেকভাবে সংশোধন করা হত এই ছটি জিনিসই ইনক্লুড করতে পারতেন তাহলে খুবই খুশী হতাম। প্রয়োগের কথা অনেকেই বলেছেন, পুলিশকে একদিকে গালাগালি করে পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ অনেক করা হয়েছে। আমি পুলিশের ব্রীফ ধরছি না, কোরাপসন যে পুলিশের মধ্যে রয়েছে সেটা সকলেই জানেন। পুলিশ তো আলাদা জাত নয়, দেশেরই এক অংশ, পুলিশতো বাইরে থেকে আসেনি, আমাদের সমাজেরই একটা অক। এই পুঁজিবাদ সমাজের অংশ হিসাবে কোরাপসন রয়েছে বছ জায়গায়, বছ শ্রেণীতে রয়েছে, ব্রোজাসীতে রয়েছে, সাধারণ মান্তবের মধ্যে রয়েছে, ব্রবদায়ীদের মধ্যে রয়েছে, সব জায়গায় রয়েছে, পুলিশকে সিংগল আউট করে কোন লাভ হবে না। পুলিশকেই তো এই আইনের প্রপ্রয়োগ করতে হবে এবং আমাদের কডা নজর রাখতে হবে যাতে পুলিশ এই আইনের অপপ্রয়োগ

না করতে পারে। অনেকে অনেক সাজেদন রেধেছেন, আমি নিজে দামাশ্ব একটি সাজেদন রাথতে চাই। একটা কমিটি থাকা দরকার। যাদের এই আইনে ধরা হবে তাড়াতাড়ি তাদের এই কমিটির কাছে পেশ করতে হবে। সেই কমিট ডিন্ট্রিক্ট লেভেলে করদে চলবে না, কেন না এইদর জিনিস ছোট ছোট জায়গায় হছে। সেজ্ব আমার সাজেদন হছে থানা লেভেলে যদি সম্ভব হয় খুব বছ করে নয়, অঞ্চলপ্রধানদের নিয়ে এবং কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং মজ্ব সংগঠনের প্রতিনিধিও এর মধ্যে থাকবে। তাহলে একটা এনিসিওর হয়; চাষীদের এবং মজ্বদের বিক্রে যাতে অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ না হয় তাহলে একটা সেভগার্ড থাকবে আর তা যদি না হয় তাহলে নেন পার্পাস অব দি বিল সফলভাবে হবে বলে আমার মনে হয়নি। আর একটা সেভগার্ড হয় এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দব লেভেলে খুব বড় করে নয়, ছোট করে একটা ক্রিনিং কনিটি থাকা উচিত এবং পুলিশের উপর এবং প্রশাসনের উপর খুব কড়া দৃষ্টি দিতে হবে যাতে তাদের দ্বারা এই আইনের অপপ্রয়োগ না হয়। এই সংশোধনী বিল খুব ভাল এবং ব্যাপকভাবে করা যায় কিন। সেই বিবয়ে মাননীয় মুখামন্ত্রী নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেবেন এই বলে আমি এই বিলকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**এ সিদ্ধার্থশন্কর রায়** নাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমার বেশী কিছু বলবাব নেই কারণ ম।ননীয় সদস্তর। যেসব বিষয়ে তাদের বক্তবা রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি মোটামটি একমত। আমি আগেই বলেছি যথন এই বিলটি আমি পূর্বে উত্থাপন করি যে মিসা এটাক্ট চাল করতে আমাদের খুব সাবধানত। এবং সত্রকতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই মিসা এয়াক্টের যে ক্ষমতা সেই ক্ষাতা অপব্যবহার করলে মান্তবের প্রকৃতপক্ষে অনেক রক্ষা ছঃখ কল্প হতে পারে, অনেক মান্ত্র বিপদের সন্মুখীন হতে পারে। আজকে অবশ্য মিসা এটাক্টের উপর প্রকৃত আলোচনা করছি না, আমি আলোচনা কর্ছি যে সংশোধনী আমর। প্রস্তাব করেছি সেই সংশোধনী বিলটি নিয়ে। সংশোধনী বিলটির যে ধারাজাল আমরার চেঠা করেছি সেই ধারাজাল সম্বন্ধে মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সে সম্পর্কে কোন মাননীয় সদস্য কোন আপত্তি তোলেন নি। কোন কোন মাননীয় সদক্ষ বলতে চেয়েছেন যে কেবল জোতদার এবং তথ শিল্পতিদের কথা ্রেন বলছেন, কালোবাজারি, চোরাবাজারি, ওয়াগন ব্রেকার ইত্যাদি তাদের কথা কেন বলা নেই। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, একথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ যে আইন আমরা সংশোধন করছি তার এল আইনটা যদি দেখেন, যদি সেটা পরীক্ষা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন কালোবাজারি, চোরাকারবারী, ওয়াগন ত্রেকার, যেসমন্ত মানুষ তাদের সম্বন্ধে বাবজা মল আইনে আছে এবং আমাদের সেই মল আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা অঞ্সাবে ওয়াগন ত্রেকার ধরেছি, চোরাবাজারিদের পরেছি, কালোবাজারিদের ধরেছি, তাদের আটক করা হয়েছে। স্থ্যীর দাস মহাশয়, তিনি বলছিলেন যেসব সরকারী কর্মচারী চুর্নীতি অবলম্বন করে, চুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী যারা, তাদের এথপার করার অধিকার আমরা কেন নিই নি এই বিলের মধ্যে। তার উত্তর আমার খুব সংক্ষেপ। আমি, তিনি যুখন বক্ততা কর্চিলেন, তাঁকে প্রিদ্ধারভাবে জানিয়েছিলাম এবং আবারও বলছি যে মিসা যে এটের, মেন্টেনেন্দ অব ইনটাবলাল সিকিউবিটি এাক্টি, সেটা পি ডি এাক্টেরই একটা আইন, এই পি ডি এাক্ট আইনটা, আপনারা যদি সংবিধান দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এই পি. ডি এটে করবার ক্ষমতা তো থাকছে এই বিধানসভার বা লোকসভার। কারণ এটা যদি কঙ্কারেণ্ট দিন্তের একটা আইটেম হয় তাহ**লে** ক্ষমতা থাকবে। যথন পাবলিক অর্ডার সংক্রান্ত কোন ব্যাপার আমাদের সামনে আসে অথবা মেন্টেনেন্স অব এদেনগিয়াল সাপ্লাইজ সংক্রাস্ত কোন ব্যাপার আমাদের সামনে স্পাদে ইত্যাদি ক্ষেক্টি কারণে আমরা প্রিভেন্টিভ আইন করতে পারি এবং এই মিসাতে প্রিভেন্টিভ ডিটেন্স্টের

কথা বলা আছে, তার ভিতর চুনীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারী পড়েনা, তার আওতায়। যদিও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে চনীতি আছে এবং তা আমরা সমর্থন করিনা এবং সে বিষয়ে আমরা বাৰস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তত। আজকে সব জেলা ম্যাজিষ্টেটদের নিয়ে একটা কনফারেন্স হল তাতে তাদের প্রিক্ষারভাবে বলা হয়েছে আমাদের প্রশাসন থেকে চুনাঁতি দর করতে হবে কারণ মান্তবের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে একটা পরিচ্ছন্ন প্রশাসন বাবস্তা আমরা তৈরি করবো, এথানে হুনাতি থাকবে না, এই হুনাতির মোকাবিলা করতে আমাদের অন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং তারজন্ম ব্যবস্থা মিসা আইনে করা চলবেনা কারণ সংবিধানে কিছ বাধা আছে। এছাড়া কয়েকজন সদস্থ, তাদের মধ্যে বিশ্বনাথবাৰ বলেছিলেন যে কিছু কিছু সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগ করা হয়েছে, বিশ্বনাথবাব ছটি দল্লান্ত রেখেছেন বিধানসভায়। ছইজন—গৌর পারিষা এবং পুলিন সিংহকে, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭১ সালে আটক করা হয়। আমি খোঁজ ধ্বর নিয়েছি। তাছাড়। বিশ্বনাথবাব এবং আরো অনেকে অনেক কথা বলেছেন যার সঙ্গে এই আইনের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আইনের মধ্যে এই বিতর্ক দীমাবদ্ধ, আমরা যে এামেওমেণ্ট এনেছি সেই এ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যেই বিতর্ক সীমাবদ্ধ—কিন্ত এই গৌরহরি পারিয়। এবং প্রালিন সিংহ সম্বন্ধে আমার কাছে তথ্য আছে। এথানে বিশ্বনাথবাব নেই তবও আমি বলবো যে তি।ন যদি আমার সঙ্গে দেখা করেন আমি তাঁকে বলতে পারি যে কি কি কারণে এদেব আটক করা হয়েছিল। ছটি কারণ দেখান হয়েছে।

On the 17th of June, 1970, the detainers along with others attacked Shri Pulin Behari Mondal of Bhuian Dhasan with tangis and swords and killed him on the spot. On the 20th June, 1970, the detainers along with others attacked Gobinda Kar of Kanakr Hastaar with tangis and other sharp cutting weapons and killed him on the spot.

[ 4-35-4-45p.m. ]

তবে বিশ্বনাথবাৰ আমাকে এখন বলতে পারেন এই অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁর কোন মতামত আছে কিনা। এটা এ আইনের ভিতর পড়েনা। এই আইন ঠিক্মত চালিত হচ্ছে কিনা আই উঠেছে। আমি এ বিষয়ে সি. পি. আই নেতার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি। **এথানে ডগ্যাটিক ভিউ নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না।** আমার কাছে যে থবর আছে এবং তাঁর কাছে যে ধবর আছে, এই সব থবর একত করে নিশ্চয়ই কোন স্পব্যবস্থা করতে পারব এই আশা আছে। তাছাডাও চই একটি ব্যক্তির সম্বন্ধে নাম করা হয়েছে. সেই সম্বন্ধেও আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি। সেই সমস্ত সদস্তারা যে নামগুলি দিয়েছেন, আমি এ সম্বন্ধে **ওকণা বলতে চাই যে সরকার এ সম্বন্ধে পরিষ্কার নীতি গ্রহণ করেছে, ছ**র মাসের মধ্যে যে আটক বন্দী আছে, যারা অল্প বয়সী ১৫-১৬ বছর থেকে ২৪-২৫ বছর পর্যক্ত, যারা স্কুল কলেজে পডত. তাদের প্রত্যেকটি কেস রিভিউ করার নিদেশি দেওয়া হয়েছে ডিট্টিক্ট ম্যাজিট্রেটদের। সেই সমস্ত কেস বিভিউ করে যদি দেখেন যেসমস্ত আটক বন্দী আছে তাদের পিতামাতা আগুরটেকিং দিছে **কি গাডিয়ানর। আগুারটেকিং দিচ্ছে** বা যে ব্যক্তি আটক আছে তার। নিজেরা আগুারটেকিং দিচ্ছে যে, তারা হিংসার পথ ত্যাগ করেছে, বোমার পথ ত্যাগ করেছে, রিভালবারের পথ ত্যাগ করেছে, সশস্ত্র বিশ্ববের পথ ত্যাগ করেছে, তবে নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেব, আমরা কাউকে আটকে রাখতে চাই না। আমুমি পরিষ্কার এটা বলে দিতে চাই যে-কোন ব্যক্তি আটকে আছেন বলে আমি মোটেই খুসী নই, এতগুলি ছোট ছোট ভাইদের আমরা গ্রেপ্তার করে রেখেছি, এতে কোন মন্ত্রী,

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থলী হতে পারেন না যদি নিজেদের ভাইদের আটকে রাধতে হয় কেহই খুলী হতে পারেন না. এই ভাইদের ভবিষতে যাতে উচ্ছল হয় তার বাবস্থা করতে হবে। এদের মধ্যে অনেক পরীক্ষার্থী আছে, তারা যাতে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্চে। তাদের প্রভারনারও একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা তারজন্ম পরিকল্পনা চেয়েছি, তাদের কোন একটা জায়গায় একতা করে তাদের পড়ান্তনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা সরকার চিন্তা করে দেপছেন। কিন্তু যার। ওয়াগন ভেকেছে, কপার উইয়ার চুরি করেছে, গুগুামি করেছে, সমাজবিরোধী কাজ করেছে. কালবাজারী, চোরাবাজারী করেছে তাদের ছাডার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু ষারা বিভ্রাম্ভ যবক, যাদের বয়স অল্প, হিংসার পথ অবলম্বন করেছে অনেক নেতার নির্দেশে, যদি দেখা যায় যে তাব নিজের মত পাণ্টেছে, পিতামাতা বা গার্ডিয়ানরা এসে বলতে, আগুরুটেকিং দিচ্ছে, জাদের চেডে দেবার ব্যবস্থা নিশ্বয়ই করা হবে। আমাদের সরকারের তরফ থেকে দায়িত্ব আছে যেসমন্ত আটক বন্দী আছে, বিশেষ করে যারা যবক তাদের ভবিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয় সেটা দেখা, **সেইরকমভাবে আরও** বেশী দায়িত্ব আছে সমাজের কাছে। কারণ ছেডে দিলে তাদের কেউ যদি আবার বার হয়ে এসে গুণ্ডামি করে, খুন করতে স্থক করে, তাহলে যে মাস্ত্র খুন হবে তার পরিবারের কাছে জবাবদিহি করবে কে? কে উত্তর দেবে? যে-মাফুষ খুন হয়েছে তার স্ত্রীর কাছে, তার পুত্রের কাছে, তার কন্সার কাছে কেন থুন হল তার উত্তর কে দেবে ? আজ হঠাৎ স্বাইকে যদি ছেড়ে দিই এবং তারা যদি গুণ্ডামি স্থক্ত করে হিংসার পথ নেয় ? আমরা দেখতে পাচ্চি আজকে হিংসার পথে নিয়ে যাবার জন্ম চেট্রা হচ্ছে। সেজন্ম আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। আজকে একদিকে যেমন আমরা নিশ্চরই এদের ছাড়ছি. আবার অন্যদিকে আমাদের কঠোর ছতে হবে। মাঝে মাঝে সরকারের কঠোর হওয়া দরকার, সমাজের প্রতি সরকারের যে কর্ত্তব্য আছে তা পালনের জন্য। সেই কর্ত্তব্য পালনের জনাই সরকারের অনেক সময় গ্রেপ্তার করতে হয় যুবক ভাইদের যার। বিভ্রান্ত হয়ে ভূল পথে চলেছে। তাদের ছাড়বার বেলায় আমরা যেমন একদিকে দেখব সেই ঘুবুকদের মতামত বদলেছে কি না, তাদের পিতামাতা কি বলছে, গাড়িয়ানারা কি বলছেন সৰে সলে অন্যদিকে এটাও দেখতে হবে প্রক্নতপক্ষে এই যুবকদের মতামত বদলেছে কি না. **জেল থেকে বেরিয়ে** আবার তারা হিংসাত্মক রাজনীতিক কাজ স্বক্ষ করবে কি না সেটাও দেখা কর্ত্তবা।

আমি মনে করি যে দলের আমি নেতা,সেই দল এটা বিশ্বাস করে, আমি মনে করি গণতান্ত্রিক মোর্চা, আমি যেকথা বলি সেকথা তাঁরা বিশ্বাস করেন। এখন আমরা অনেক রকম থবর পাছিছ। এখানে অনেক বন্ধু নেই, আসনগুলো থালি পড়ে রয়েছে, তাঁরা এখানে আসছেন না। আমি আগেই বলেছি আমি তাঁদের বার বার বলব না। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করিছি তাঁরা যতদিন এখানে আসছেন না তাঁদের বক্তব্য ততই যুক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তাঁরা এখানে আসছেন না কারণ এটা বে-আইনী বিধানসভা। অথচ এই বে-আইনী বিধানসভা যে পাঁচ জনকে নির্বাচিত করে রাজ্যসভার পাঠিয়েছে তাঁদের সেথানে যোগদান করতে অপ্রবিধা নেই, তাঁরা সেথানে বক্ততা দিছেন। তাঁদের যদি যুক্তি বা নীতি থাকত তাহলে তাঁরা রাজ্যসভা ছাড়তেন। কিন্ধু দেটা তাঁরা করবেন না। যেথানে প্রবিধা আছে কেথানে তাঁরা থাকবেন। এখানে কিন্ধু দি, পি. এম মাত্র ১৪জন। তাঁরা সন্ধু করতে পারছেন না দি পি. আই তাঁদের ডাবলেরও বেশী আসন পেয়েছে এবং সেজ্যই এথানে আসছেন না। আর বাকী বারা রয়েছেন তাঁরা আর কি করবেন, বেচারারা একই ফান্টে আছেন। তবে শুনতে পাজিছ তাঁরা আসবেন। আমিও মনে করি সকলেই আসবেন, কতদিন আর এরকম চলবে। মাহুয়কে সন্তা কথা বলে ২। দিন ভোলান যায়, বেশী

দিন নয়। তাঁরা আর কতদিন বলবেন নির্বাচনে চরি হয়েছে? মাহুষ তাঁদের একথা বিশাস । করে না, করছেন না এবং ভবিশ্বতেও করবেন না। তবে তাঁরা যদি কেউ মনে করে থাকেন এখানে না এসে হিংসার পথ নেব, তাঁরা যদি মনে করে থাকেন সরকার যেসব কাজ করছেন দেগুলি নষ্ট করব তাহলে আমার বক্তবা হচ্ছে এই সরকার শক্ত সরকার, এই সরকার সেই কাজ ছতে দেবেন না। এই সরকারের পশ্চিমবাংলার ভবিয়ত সম্পর্কে ধারনা আছে এবং আমরা পশ্চিমবাংলার সমস্যার সমাধান করবই। কোন দল হিংসার নীতি অবলম্বন করে এই সরকারকে ব্যতিবান্ত করতে পারবে না। আমরা সরকারের তর্ফ থেকে শান্তির পরিবেশ আনতে চাচ্চি আমবা স্বকাৰেৰ ত্ৰুজ থেকে গণ্ডল্পেৰ মাধামে মাহুখেৰ সমস্তাৰ স্মাধান কৰতে চাই। আমাদের বদ্ধপ্রিকর থাকতে হবে দেশের উন্নতির জন্ম, আমাদের মনে রাখতে হবে ফাঁকি দিয়ে কাজ করা চলবে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বস্তমতি কাগজের একটা এডিটোরিয়াল পড়েছিলাম ) এবং দেখলাম দেখানে তাঁরা লিখেছেন, "চরি করে আর পাশ করা চলবে না, টুকে পাশ করা চলবে না"। অর্থাৎ এই সরকার চরি করে পাশ করতে পারবে না, পাশ করতে হলে কাজ করতে হবে। আমরাও সেটা চাই। পশ্চিমবাংলার মাহুষ চায় আমরা যাতে প্রক্নতরূপে কাজ করি এবং দেশের উন্নতিসাধন করি। এই জিনিস করতে হলে সর্ব প্রথম দরকার একট শাস্তির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনা এবং আমরা দেখছি শান্তি আসছে। আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার চতদিকে যদি শান্তি ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে মাম্বকে কাছে রাথতে হবে, তাদের দুরে যেতে দিলে চলবে না এবং আমরা তাদের দুরে যেতে দেবও না। সেইজক্ত আমরাঠিক করেছি প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে সংবাদিক বন্ধদের কাছে আমি মুখ্যমন্ত্রীরূপে ঘোষণা করব যে সেই মাসে আমরা কি কি করব এবং তার পরের মাদে সাত তারিখে আবার সাংবাদিকদের কাছে বলব যে কি কি কাভ আমবা করেছি এবং কতটা করতে পারিনি। মাহয়কে বলতে হবে কি কাজ আমরা করেছি, করতে চলেছি এবং কোথায় আমরা করতে পারিনি। মাহুষকে ধার্মা দেওয়া চলবে না, আমাদের কথা মত কাজ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মালদহ জেলার আমাদের যে বৈত্যতিকরণের পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা অমুঘায়ী কাল আমরা ছটি গ্রামে বৈচ্যতিক শক্তি এনেছি এবং আজকে আরও ঘুটি গ্রামে আসবে। আজকে ১১ই এপ্রিল, আপনি দেখবেন ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে আমরা পশ্চিমবাংলার ২৩০টি গ্রামে বৈছাতিক শক্তি নিয়ে যাব। এইরকমভাবে প্রত্যেক মাদে মাদে আমরা মান্থযের কাছে ১লা তারিথে বলে দেবো কি কি করবো এবং তারপরে সাত তারিথের ভেতরে জানিয়ে দেবো যে আদরা কতদর কি করতে পেরেছি। এইরকমভাবে আমাদের চলতে হবে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রত্যেক সদস্তদের আহবান জানাবো, আহ্রন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে, কাথে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সমস্তা সমাধান করবার চেষ্টা করি, সেই সমস্তা সমাধানের জন্ত দরকার এই আইনটা যেরকমভাবে আনা হয়েছে। কারণ এই আইন আনা দরকার যাতে পশ্চিমবাংলার মান্ত্রয় পরিস্কার ভাবে বন্ধতে পারে যে এই সরকার মালিকের সরকার নয়, এই সরকার জোতদারদের সরকার নম্ব, এই সর্কার সাধারণ মাতুষের সরকার, শ্রমিক, ক্যকদের সরকার এবং মধ্যবিত্তদের সরকার। সেই কথাটা আজকে প্রমাণ করার জন্ম আমরা ঠিক মত কাজ করে যাবো আশাকরি পশ্চিমবঙ্গের মামুষের আশীর্বাদ পাবে। এবং তাদের সমর্থনে আমর। পশ্চিমবাংলার সমস্তা সমাধান করতে পারবো। এই কথাগুলো বলে আমি আবার, আমার যে বিল, সেটা যাতে গ্রহণ করা হয় সেই বক্তব্য রেখে আসন গ্রহণ করছি।

[ 4-45-4-55 p.m. ]

The motion of Shri Siddhartha Shankar Ray that the Maintenanc of Internal

Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

#### Clauses 1 and 2

The question that Clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 3

Mr. Speaker: I have received five notices of amendments on Clause 3. All the amendments are out of order. The Members may, however, speak on their amendments.

(Mr. Speaker called Shri Saradindu Samanta and Shri Biswanath Mukherjee but the members were not present in the House.)

**জীসবোজ বায় ু** মিঃ স্পীকার, উইও ইয়োর পার্মিশন, বিশ্বনাথবাব যে এামেওমেণ্ট मित्रिष्टिलन, त्मणे जाभनि श्रश कत्रत्व भारतन नि, किन्ह त्मणे त्य जेत्मण निरम लिखा रामिलन, সেই বিষয়ে হ একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন, এই বিলটা আনার বে উদ্দেশ্য, যেটা এখানে পরিষ্কারভাবে রাখা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় মালিক এবং শ্রমিকদের মার্মধানে এত যে গোলমাল আছে বা জোতদার ও ক্রমকদের মধ্যে যে গোলমাল আছে, সেইগুলো সমাধানের জন্ম সামগ্রিকভাবে একটা ব্যবস্থা করার জন্ম প্রধানতঃ এই বিলটা আনা হয়েছে। **धरः हिंदेमणे यर यराजकेन** काल दिलाल मिल्या याह. किन्न दिनहीं राजाद याना हाला मिले কেন্দ্রীয় যে এটে তার সঙ্গে যেটা ১৯৭১ দালে পাশ হয়েছিল সেটার সঙ্গে এই যে পশ্চিমবাংলায় যে কারণে এই আইন আনা হয়েছে সেটা ঐভাবে এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে যেভাবে বিশ্বনাথবার তাঁর এাামেণ্ডমেণ্ট এনেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যে কেল্লে যেটা গ্রহণ করা হয়েছে **मिटिक या** कि ना दिल्ल अस्तिमताश्चात अस यथान आहेने आना श्वाह अतः क्षिरमण्डे यहा দেওয়া হয়েছে—প্রেটমেণ্ট অব অবজেক্ট্রস এয়াও বিজ্ঞানে প্রেধানতঃ পশ্চিমবাংলার কথাই বলা হয়েছে, সেটা যদি থাকতো তাহলে এই আইনটা ফ্রচভাবে গ্রহণ করা যেত এবং একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, কেন্দ্রীয় যে আইন, আমরা সেটা সম্পর্কে দেখেছি বহু ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই আইনকে বলা চলে, বিনা বিচারে আটকের মত আইন। এখানেও কিন্ধ যে সমস্ত সন্দেহ প্রকাশ হয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যার জন্ম আইন করা হয়, সেইরকম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি। আমি যদি আজকে বলি সমগ্র আইনের ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রীয় আইনের একটা জায়গায় আছে the defence of India, the relation of India with foreign powers and so and so. after affe আজকে বলি যে—আমেরিকার সঙ্গে আজকে ভারত সরকারের যে সম্পর্ক সেদিক থেকে আজকে আমেরিকা ভিয়েতনামের উপর যেভাবে আনবিক অস্ত্র ব্যবহার করছে, তা নিয়ে ভারতবর্ষের মাহবের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন এসে দাঁডিরেছে।

যে কোন গণতন্ত্রপ্রিয় মাছযের কাছে যে প্রশ্ন প্রাটিছে-- সেদিক থেকে ধরুন আন্ধ্র ধি প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভ আমরা প্রদর্শন করি আমেরিকান কনন্ত্রলেটের কাছে—এবং নানাভাবে দেশময় আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে Relations of India with foreign powers তার হারা 🚁 হচেছে। এইভাবে আমরা দেখেছি—যা নিয়ে পার্লামেণ্টে একটা আলোচনা হয়েছিল যথন বাংলাদেশের সলে ভারতবর্ষের যে সহযোগিতা-- গত যুদ্ধে ভারতবর্ষের সরকার বাংলাদেশের মুক্তির জন্ম নাযাভাবে নানা সাহায্য করেছে, যেভাবে তার দায়-দায়িত্বের দিক থেকে, কর্তব্যের দিক থেকে, পথিবীর গণতম্ব রক্ষার দিক থেকে একটা দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহায্য করবার দিক থেকে যে আমরা লড়াই করেছি, তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি দেশের অভ্যস্তরে যার। নানাভাবে বিরোধিতা করেছে. জনেকের ক্ষেত্রে এই আইন তথন প্রয়োগ হয় নি। আমরা জানি—মাননীয় অধকা মহাশয় আপনি ও জানেন—বোম্বের এক কথাতি কারেন্ট পত্রিকার এডিটর ডি. সি. কারাকারকে তার লেখার জন্ম arrest করা হয়েছিল। কিন্ধ দেখা গেন্স তার প্রদিনই তাকে ছেডে দেওয়া হলো। আমরা দেখেছি বহু ক্ষেত্রে প্রচারকরা হয়েছে—সোভিয়েটের দঙ্গে ভারত সরকারের প্রকৃত বন্ধত্বের কথা, বন্ধ হিসেবে পরিচিতি সারা বিখে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিছু এক শ্রেণীর লোক তথন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিভিম্নভাবে কুৎসা প্রচার করেছে, তার কাটিং রয়েছে, পত্রিকায় লিখেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাদের বিরুদ্ধে তথন এই আইন প্রয়োগ হয় নি। ৩-ধু তাই নয় বহু কেতে দেখেছি রাজনীতিব নামে আনেক জায়গায় এই বন্ধুত্বের সম্পর্ককে sabotage করা হয়েছে, তবুও সেখানে এই আইন প্রয়োগ হয় নি। অথচ আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ হয়েছে। এ নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে, এখন আর নতুনভাবে এখনে নাম উল্লেখ করতে চাই না। তাই এখানে পরিষ্কারভাবে বলাদ্রকার আপুনি জানেন কিছদিন আগে সেটা নিয়ে ভারতবর্ষের বহু পুত্রিকায় দেখা হয়েছিল যে চক্রবতী রাজাগোপালাচারী তিনি বলেছিলেন আমেরিকা ভিয়েৎনামে যে কীতি করছেন, তা নাকি ভিয়েৎনামের প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতম্ম রক্ষার জন্মই একটা সার্থক কাজ করছেন। এ নিয়ে পত্রিকাতে সমালোচন। হয়েছিল। এটা কি ঠিক? এটার মানে কী? ভারতবর্ষের দিক থেকে যদি এই কথা বলা হয়, তাহলে মনে করবো এটাকে আজকে ভারতবর্ষের দিক থেকে যে কথাটা বলা উচিত নয়, সেই কথাটা যাঁৱা বলেন তাঁদের বিক্লমে এই আইন প্রয়োগ করা উচিত। কিছু তা বহু ক্ষেত্রে হয় নি। সেইজ্জু amendment এইভাবে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলার জন্য যেথানে একটা আইন করা হচ্ছে, সেথানে কেল্রীয় যে আইন আছে তার সঙ্গে tag না করে দিয়ে যেভাবে এসেছে সেইভাবে থাক। কেন্দ্রের যে আইন হয়েছে. তা আমর। সমর্থন করতে পারি না। পরিষারভাবে সেথানে বিরোধিতা করা হয়েছিল। Preventive Detention Act যথন হয় তথন তা বহু ক্ষেত্রে সঠিক জায়গায় প্রয়োগ হয় নি। এখানেও বহু বন্ধ নানাভাবে এজন্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গণতাত্ত্বিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়েছে বলে আমরা তা গ্রহণ করতে পারিনি। সেইজন্ম amendment যা দেওয়া সেটাকে বাদ দিয়ে যদি এটাকে রাখা হয় তাহলে চারিদিকে একটা সামঞ্জস্ত থাকবে। তাহলে Statement of Objects and Reasons এ বা দেওৱা হয়েছে, সেদিক থেকে এই আইনটি স্থন্ন ও স্থব্যর হতে পারতো। সেদিক থেকে এই amendment-টি সরকারের নেওয়া উচিত ছিল।

[4-55-5-05 p.m.]

শ্রী প্রশিষ্টী রায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছেন য়ে অভিনেল আইনের সাব-পেরা ৩, সেটার একটা আউট লাইন আছে কেন না আমরা এ্যামেগুমেন্ট দিয়েছি, যে আজকের দিনে এই সরকারের এ্যামেগুমেন্টের ক্ষেত্রে যেখানে বলা আছে যে, শ্রমিক অসম্ভোষ, কৃষকদের জমি সম্পর্কে অসম্ভোষ-এই তুইটি যদি না নিবারণ করা যায় তাহলে সামাজিক অস্ত্রিধা ঘটবে। সেইজন্য তিনি ছটি এমগ্রিসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, এমগ্রিস প্রটি ইনসিয়োরেন্দ এ্যাই

ভঙ্গ করবেন এবং যারা ল্যাণ্ড বিফমিন আর্ক্ট ভঙ্গ করবেন তাদের বিরুদ্ধে আমেণ্ডমেণ্ট। এই যে ষ্ট্রেস এটাকুইজিসন এটাই এইটা যাঁবা ভঙ্গ করবেন তাঁদের শাস্তি দরকার, এইটা উনি বলে গিয়েছেন এবং উনি একটা স্পেসিফাই করেছেন। যেটা আজকে সমাজের কাছে একটা বড় ফেনোমেনান, সেটা হচ্ছে ক্লবক এবং শ্রমিকদের অসজোষ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সেটাকে সমথন করি, কেন না আমাদের নিজেদের কাছে যে তথা আছে দেই তথাগুলি গুনলে আপনি আশ্ব হয়ে যাবেন যে কি ধরনের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড লোক ফাঁকি দিচ্চে। বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস ১০ লক টাকার প্রভিডেণ্ট ফাও ফাঁকি দিয়েছে, বার্ড কোং ৩২ লক টাকা ফাঁকি দিয়েছে, ইষ্ট বেঙ্গল हैनिक्षिनियादिः अयोर्कम २॥ मक दोका फाँकि मिर्युष्ट, जनकान वामार्भ : 28 मान (शरक প্রভিডেন্ট ফাণ্ড দের না। আজকে এইগুলি অহুভব করার জনা চটো স্পেসিফাই করতে যাচ্চি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড স্ক্রীম, ইনসিওবেন্স স্ক্রীম, ল্যাণ্ড বিছ'ম যে কথা সাব-পেরা ৩-তে আছে মেনটেনানস অব আসেনসিয়াল সাপ্রাইস ফর দি কামউনিটি' এই কথা মাননীয় মথামন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন। আর ঐ এসেনসিয়াল সাপ্লাইস এটাই যার আমরা এটামেওমেন্ট নিয়ে এসেছি সেটা উনি এথানে গ্রহণ করা উচিত মনে করছেন না। আজকে অবস্থাটা কি, বাজারে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না কনটোল প্রাইদে। তিনগুণ দরেও চিনি পাওয়া যাছে না, বেবি ফুড পাওয়া যাছে না, কেরোসিন গ্রাম-অঞ্চলে পাওয়া যাচ্চে না। শ্রমিকরা তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের বা ইনসিওরেন্স সারভিস যা চিকিৎসার জন্য আছে, যার স্বারা তাদের চিকিৎসা হবে তা পাছে না, অথচ তারা তাদের যে মাইনে তা নিয়ে কার্থানা থেকে বেরিয়ে এলো, এবং বেরিয়ে এসে যথন বাজারে গেল তথন সে ১ টাকার বদলে ৩টা ৭০ দিয়ে চিনি কিনছে, চালের দাম বাডছে, তেলের দাম যখন বাছছে তথন তাদের মনে দারুন অসন্থোষ সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা এত আইন করলাম,এত কিছ করলাম সেটা তাদের মনের ভিতর থাকবে না। তাই আমাদের ব্ল্যাক মার্কেটাস সম্পর্কে, ওয়াগান ব্রেকাস সম্পর্কে আমরা বিশেষ ট্রেপ নেব—এই সম্পর্কে আমরা স্পেসিফাই করতে চেয়েছিলাম। এসেনসিয়াল কমোডিটিজ এটিজ,১৯৫৫,এটাও দি সাবসিকোয়েণ্ট অর্ডার দেয়ার অন এইটা যদি উনি এাড করতেন তাহলে স্থবিধা হত। কারণ কি না এই আইনটা আমাদের ম্থামন্ত্রী করবেন না বা অন্য কেউ করবেন না, করবেন আমাদের ডি. এম, এ. ডি. এম, স্তপারিনটেনডেণ্ট অফ প্রান্তিন যে আমলাতন্ত্রের উপর কমিউনিই হিসাবে বা কংগ্রেস সদস্তরাও আজকে থুব বেশী খুশি নয় তারা এইটাকে এ্যাপ্লাই করবেন। সেই এ্যাপলিকেসন-এর ক্ষেত্রে অনেক সদস্য বলে গিয়েছেন যে করেকটলি এগ্রাই করা না হয় যদি সেই বরোক্র্যাটসদের ক্ষেত্রে,যাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি, যাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি, তাদের কাজই হচ্ছে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা, যারা এই ধরনের অস্বাভাবিক বাজার সৃষ্টি করবে তাদের উপর, ট এগ্রাপ্টাই দেয়ার মাইও করলেই সব শেষ হবে না—হবে অন্য ক্ষেত্রে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জানি এই আইন সম্পর্কে মুখুমন্ত্রী যেটা বলে গেলেন যে দেইসমন্ত ছেলেদের যারা ভালভাবে কাজ করবে, লেথাপড়া করবে আমরা তাদের উপর এাাপ্লাই করবো না। তাঁর সদিচ্ছা আছে তিনি একথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি একটা ঘটনা বলছি যে আগে আমার এলাকায় শ্রীঅমিতাভ হাজরা, শ্রীদীপক রায়, শ্রীদিলীপ রায়—এরা সব বি. এস. সি., বি. কম., বি. এ., তারা সব নকশাল হয়ে গেল। তারপর আমাদের ্রুমধ্যে আলোচনার পর তারা ও পথ ছেন্ডু দেয়। তথন আমরা ডি.এম, এম.পি, এঁদেরকে বলেছিলাম যে এই আইন এদের উপর প্রয়োগ করবেন না। তিনি এবং তাঁরা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমর। ডিটেনড করবো না। কিছ কিছু দিনের মধ্যেই তাদের আবার ধরদেন। তারপর আমরা তাদের বলতে তাঁরা বলেন যে ভুল হয়ে গেছে। ছন্ন মাস পরে কেস বিভিউন্নে ছেডে দেওয়া হোল। আজ ১১ মাস হয়ে গেল তারা জেলে, এগপলিকেসন দেওয়া হয়েছে। আজকে ঐ যে

চোরাকারবারী, ওয়াগনকোর, মুনাফাথোর তাদের ধরতে গিয়ে যদি ফাঁক রেথে দেওয়া হয় সেইজস্তই আমি এই এ্যামেওমেন্ট দিয়েছিলাম। আজকে একটা খুব ছঃধজনক কথা যে আমরা রিপ্রেজেন্টেসন দিয়েছিলাম যে ছেলেগুলি থুবই গরীব ঘরের ছেলে তারা বি.এ.সি. ডিস্টিংসন-এ পাশ করেছে—তারা সব মিসা আইনে পড়েছে। এর সবাই নন-পলেটিক্যাল ছেলে এরা সব ভতি হতে চায়। কিন্তু যেহেতু পাড়ার যে সমন্ত ছেলেদের যারা এই মিসা আইনে পড়েছে তাদের সঞ্চে দোকানে চা থেতে যায় এবং যেহেতু তারা could not satisfy the local Police সেইজ্লু তাদের মিসায় দেওয়া হয়েছে। অবশু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এটাকে তিনি বিচার কর্বেন। কেস রিভিউ হবার পর ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই আমি এ্যাপ্লিকেসন কর্বার ক্ষেত্রে যাতে ঠিক্মত করেক্টলি এ্যাপ্লিকেসন কর্বার জ্লু এসেনসিয়াল ক্মোডিটি এ্যাক্টে ঢোকাতে চেয়েছিলাম। অবশু তিনি আখাস দিয়েছিলেন প্রয়োজন হলে তিনি তা প্রয়োগ কর্বেন সেইজ্লু আমি এই এ্যামেওমেন্ট মভ কর্ছি না।

শ্রীসিদ্ধার্থশহর রায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সরোজবাবু অত্যন্ত দক্ষতার সংক্ষ বিশ্বনাথবাবুর যে সংশোধনী প্রস্থাব ছিল সেটা তিনি এথানে উত্থাপিত করেছেন। স্থার, আপনি এটা আউট অব অজার বলেছেন এবং আমাদেরও আপনার কাছে আবেদন হবে যে এটা আউট অব অজার। কারণ সরোজবাবু যা করতে চাচ্ছেন এই এই এটামেওমেন্টের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে তিনি বলছেন Section 3(1) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971, তুলে দেওয়া হেক। কেন তুলে দেওয়া হবে

"The State Government may, it satisfied in respect of any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defence of India, security of the State, maintenance of supplies, etc., it is necessary to do so, make an order directing that such person be detained."

ওঁরা বলছেন যে এই আইন সংশোধন করুন। কিছু এই আইনের যে আসল জিনিষ ডিটেণ্ড অথরিটির যে ক্ষমতা সেই সেকসনটা ভূলে দিন। সরোজবারুর দলের সঙ্গে আমরা মোচা করেছি—এক সঙ্গে নির্বাচন করেছি—আমার তাদের কিছু বলবার নেই। ১৯৭১ সালে যথন Maintenance of Internal Security Act, 197i, এটা লোকসভায় আসে রাজ্যসভায় আসে তথন সরোজবারুর দল তীব্র বিরোধিতা করেন। আমরা ভেবেছিলাম এই আইন টর প্রয়োজন, তাই আমরা এটা লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় পাশ করি। আজকে কেন্দ্রের বেশায় যে আইনটা পাশ হয়েছিল সেটার দরকার আছে কিছু সেই দর্কারটা বাদ দিয়ে দিন—তাহলে তারা কি সম্থন করছেন শ্—তারা বিলটি সম্থন করছেন। অথাৎ জোতদার মিল মালিকদের ধ্বার জ্যা যে ক্ষমতা সেটা তিনি ডিলিট করতে বলছেন যে এটা থাকার দরকার নেই।

#### [5-15-5-25p.m.]

আমি তাঁদের বলছি যে এটা ১৯৭০ সালে পাশ করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস দল সেই সরকার গঠন করেছেন, সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে এই আইনটা পাশ করেছিলাম। তথন অনেকে বলেছিলেন আমরা অত্যন্ত অন্তায় কাজ করেছি, অগণতান্ত্রিক কাজ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে পরিকারভাবে বোঝা গেছে যে প্রত্যেকটি প্রদেশের মাহুষ আমাদের সমথন করেছে। এই বিল পাশ করেছিলাম তার জন্ত আমাদের সমথন করেছে। প্রত্যাকটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আমরা দেখেছি যে মাহুষ আমাদের সমর্থন করেছে। তবে অন্ত কথা যেটা বলছিলেন যে আইনটা চালু করতে যাওয়ার সময় যদি কিছু অন্তায় হয় সেটা অন্ত কথা। আইন পাশ করা এক কথা আর এটাগ্রিকেশন অব দি আইন অন্ত

কথা। আমরা তো দেখছি না, Secti n 3(1)টা বাদ দিয়ে এই আইনটা পাশ করে কি লাভ হবে। Section 3(1)টা বদি বাদ দেওয়া যায় ওবে কাউকে আটক করার অধিকার থাকবে না। স্তরাং Explanation হটো জুড়ে কিছু হবে না। তার জন্ম আমি অন্থরোধ করবো সরোজবাব যদি না করে থাকেন, এটা out of order হয়ে গেছে, এটা যেন তিনি আর হাউসে না আনেন। আর অধিনীবাব Essential Commodities-এর কথা যা বললেন, তিনি যদি দেখেন MISA যেটা আছে তাতে বলা আছে যে—

"The State Government may, if satisfied with regard to any person with a view to preventing him from acting in the manner prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community if it is necessary to do so, make an order directing that such a person be detained."

এখানে যারা Essential Commodities নিয়ে কোন রুক্ম গোলমাল করে তাদের আটক করার অধিকার এই আইনে আছে এবং এমন মাসুষকে আমরা আটক করছি যাদের Essential Commodities Act-এ তাদের বিরুদ্ধে Prosecution করা যেত, এমন মাসুষকে এই আইনে আটক করেছি। আজকে যদি অশ্বিনীবাবুর এই amendment গ্রহণ করি তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে Essential Commodities Act-এর আওতার যারা পড়েন তাদের আটক করার অধিকার আজ পর্যন্ত ছিল না, নৃতন এই বিধান নেওয়া হল। আর অশ্বিনীবাবুর যে কথা সেটা যদি মেনে নিই তবে আজকে স্বীকার করতে হবে Essential Commodities Act-এ যারা ফাঁকি দেয় তাদের আটক করার অধিকার আগে ছিল না। তাহলে কি দাঁড়াবে? যতগুলি অসহ ব্যবসায়ীকৈ আমরা ধরেছি, চোরাবাজারী, কালোবাজারী ইত্যাদি তাদের স্বাইকে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ এর আগে অশ্বিনীবাবুর মতে আমাদের তা করার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে ড'টি সংশোধনী প্রস্তাব এখানে আনবার চেষ্টা হয়েছে ছ'টি প্রস্তাবেরই আমি বিরোধীতা করছি এবং আমার যে আইনটা, দেটা পাশ করার জন্ম অস্বরাধ করছি।

The question that Clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Sir, I beg to move that the Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

শ্রীরবীক্র (থাষ: মাননীয় অধ্যুক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুধ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কয়েকদিন আগে কয়েক হাজার ফুটপাত হকারদের যে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাঁরা এবং রেল হকাররা আজকে মাননীয় মুধ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের অভিযোগ জানাতে এসেছেন। রাজভবনের কাছে পুলিশ তাঁদের অবরোধ করে রেথেছে। তাই তাঁদের নেতা কমরেড নাম্ন খোষ মাননীয় মুধ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের বক্তব্য রাধবার জক্য বিধানসভায় এসেছেন।

**জিজার্থশত্তর ব্লায়:** আমি কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে একটু আগে দেখা করেছি।

তবে নামুবাবু হয়ত এখন এসেছেন। যাই হোক, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমি দেখা করতে যাব।

মিঃ স্পীকার: আমি আপনার কাছ থেকে একটি মেমোরেণ্ডাম পেয়েছি। এটা আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিছি। উনি দেখে যা ভাল বুঝারেন করবেন।

## The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972.

Shri Sankar Ghose: Mr. Speaker, Sir, I beg leave to introduce the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972

( Secretary then read the title of the Bill )

Shri Sankar Ghose: Sir, I beg to move that the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972, be taken into consideration.

As the Bill replaces an ordinances I will first place the statement under rule 72 (1) of the Rules of Business. For some time past the question of water supply, disposal of garbage, improvement of bustees and slums, easing of transport difficulties and other everyday problems of Calcutta and its surrounding areas have been engaging the attention of the State Government but no action could be taken on an adequate scale for want of resources The Corporation of Calcutta and the local bodies in the surrounding areas who are ordinarily required to look after these problems could not also take any concrete steps in this regard for paneity of resources and other reasons. Therefore, with a view to raising the much-needed resources for solution of the above problems the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Areas Act, 1970, was enacted in 1970. The Act was a President's Act—No 18 of 1970. President's Rule came to an end on 2nd April, 1971. These taxes are levied and collected on the entry of certain goods into Calcutta Metropolitan area for consumption, use or sale therein from any place outside Calcutta Metropolitan area. The specified goods and maximum rates to be charged thereon were mentioned in the Schedule to the Act. Fifty per cent. of proceeds of the taxes reduced by the cost of collection shall be given by the State Government as a grant to the municipal and other local bodies in the Calcutta Metropolitan area subject to prescribed conditions to enable them to supplement their revenue and the balance of the proceeds shall be paid to the Calcutta Metropolitan Development area for financing the development projects in the Calcutta Metropolitan area.

#### [ 5-15—5-25 p.m. ]

In terms of the provisions contained in Article 357(2. of the Constitution of India, the aforesaid President's Rule was to cease to have effect from the 2..d April, 1972. It was, therefore, necessary to re-enact the said President's Act as an Act of the State Legislature before the 2nd April, 197? But such re-enactment would not have been possible during the short time that was available since the commencement on the 24th March, 1972 of the current Session of the Assembly after giving priority to Budget and other important matters. As the continuance of the provisions of the said President's Act was absolutely necessary from the point of view of the development of Calcutta Metropolitan

area it was decided to promulgate the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Ordinance, 1972, for the purpose. It is now necessary to convert the Ordinance into an Act of the Legislature in order to continue the provisions thereof.

Mr. Speaker, Sir, I have placed the statement under Rule 72(1) and I shall now briefly indicate my reasons for moving this particular Bill.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার কার্য পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মাবলীর ৭২(১) ধারা অন্তলারে প্রদত্ত বিবৃতি আমি এইমাত পাঠ করলাম। ১৯৭০ সালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন এলাকায় পণ্য প্রবেশ কর সংক্রান্ত আইনটি চালু করার উদ্দেশ্যে আমি ঐ বিবৃতিতে সংক্ষেপে বলেছি। এখানে সেগুলির পুনরুল্লেথ আরু করতে চাই না। আপনাদের বিবেচনার জন্ম বিলটি পেশ করতে গিয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই যে পশ্চিমবঞ্চের শহরে সাধারণ পণা প্রবেশের উপরে এইরূপ কর ১৯৭০ সালের পূর্বে চালু না থাকলেও মহারাষ্ট্র, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ছোট বছ অনেক শহরে অকট্য বা টার্মিনাল ট্যাক্ প্রভৃতির নামে এই আইনটি বছদিন যাবত চাল আছে এবং এই আয় থেকে পৌরসভাগুলির যথেই অর্থাগম হয়ে থাকে। ১৯৭০ সালের ১০ই এবং ১১ই জন তারিথে নয়াদিল্লীতে পার্লামেন্টারী প্রামর্শদাতা কমিটির যে প্রথম অধিবেশন হয় তার প্রদারিত বিজ্ঞপ্রিতে বলা হয় যে ক্যালকাট। নেটোপলিটান এরিয়ার উন্নতির জন্ত যদিও পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পূর্বে প্রস্তুত করা হয়েছিল, তথাপি অর্থাভাব ও নানা কারণে সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যায় নাই। উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ম তীব্র অর্থাভাবের দুরুন অক্ট্রয় ধার্ষ করার থসড়া বিল পার্লামেন্টারী প্রামর্শদাতা কমিটির সম্মথে পেশ করা হয় এবং ঐ বিল অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করে। এক সমীক্ষা হতে জানা যায় যে, ১৯৬৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিথে মহারাষ্ট্রের ২২৯টি মিউনিসিপাালিটির মধ্যে ২১০টিতে পণ্য প্রবেশ কর চাল ছিল। তবে এখানে এটা উল্লেখ করতে চাই যে বোম্বের সাথে তলনা করলে আমাদের করের পরিমাণ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কম যেখানে বোম্বাই শহরে কর আদায় হয় এখানে সেই সব পণ্যের উপর মোটেই কর আদায় হয় না।

এই রাজ্যে কলকাতা কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কর্তৃক পথক পথকভাবে পণ্য প্রবেশ কর আদায় করা সম্ভব নয় অথবা বাঞ্চনীয় নয়। কারণ, কলকাতা মেটোপলিটন উন্নয়ন এলাকার ছোট বড ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি ও চলননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি এবং কলকাতা কর্পোরেশন আছে। প্রত্যেকটি সংস্থাকে যদি পথক পথকভাবে তাদের নিজ নিজ এলাকায় পণ্য প্রবেশের জন্ম প্রবেশকর আদায় করতে দেওয়া হত তাহ**ে প**রিবহন ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে বিপর্যন্ত হত এবং ব্যবসায়ীগণকেও অ্যথাভাবে হয়রানী ভোগ করতে হত। ফলে বাবসা-বাণিজ্যেরও ক্ষতি হওয়ার যথেই আশক্ষা ছিল। এইসব বিষয় বিবেচনা করে সরকার এই কর আদায়ের ব্যবস্থা স্বহন্তে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আদায়কত সমস্ত কর থরচ বাদে কলকাতা মেটোপলিটন উন্নয়ন কর্ত্ পক্ষ, কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা মেটোপলিটন উন্নয়ন এলাকার অন্তর্ভকে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্পণ করেন। মাননীয় সদস্তগণের অবগতির জন্ম আমি এই বিলের প্রধান ধারাগুলি সংক্রেপে বলছি। উক্ত আইনে নির্দিষ্ট পণ্যভোগ্য, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্ম কলকাতা মেটোপলিটন এলাকার বাইরে যে-কোন স্থান থেকে উক্ত এলাকার ভেতরে যে-কোন স্থানে প্রবেশকালে এই কর ধার্য ও আদায় করা হয়। এই আইনের তপশীলে নির্দিষ্ট পণ্য ও তাহার উপর আদায়্যোগ্য সর্বোচ্চ হার বর্ণিত আছে। কিন্ত ৬(১) ধারায় সরকার তপশীলে বর্ণিত কতগুলি দেবা বিজ্ঞপ্তি দাবা করের আওতা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেবার এবং কতগুলি ক্ষেত্রে লঘহার নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কেরোসিন তেল,

সরষের তেল, রাই সরষের তেল, সরিষা, রাই সরিষা, গুঁড়া তথ, মাছ, শাক-সন্ধি, টাটকা ফল, স্তুতী কাপড, এই সমন্ত জিনিষের উপর এই কর প্রযোজা নয়। এছাডা তপশীলে যে সমন্ত পানোর উল্লেখ নেই তা আইনের আওতায় একদম আসে না। কতগুলি দ্রব্য বিজ্ঞপ্তি দারা প্রবেশ করের আওতা থেকে সম্পর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, যথা—শস্য, ময়দা, সকল প্রকার চাল, ডাল, ধান, স্যাবীন, ক্ষীর, ছানা, দই, শিশু খাছা। আরো নানা রক্ষের পণ্য রয়েছে সেটা তপশীলে বয়েছে, আমি তার ভেতরে যেতে চাই না। আর স্থানীয় শিল্প যাতে ক্ষতিগ্রন্থ না হয় সেল্লন্স কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর সর্বোচ্চ হার অপেক্ষাল্ম হার নিদিষ্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেক রকম পণ্য রয়েছে, আমি হু'একটা নাম করছি, যথা—শিল্পে কাচামাল হিসাবে বাবহুত লোহ ও ইস্পাত, চিনি, তুলা, তুলাজাত স্থতা, এরাকুট, সাপ্ত ইত্যাদি। এ তো গে**ল** পণাদ্রব্যের উপর কর দেওয়ার হিসাব, যে সমস্ত দ্রাকে করের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের বিবরণ এবং যে সমস্ত পণ্যের উপর সর্বোচ্চ হারে কর না বসিয়ে লঘ হার নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাদের কথা। এ ছাড়াও করযোগ্য হলেও পণ্যাদি যদি বিশেষ বিশেষ সংস্থা কর্তক বিশেষ উদ্দেশ্যে কলকাতা মেটোপলিটন উন্নয়ন এলাকায় আনিত হয় তাহলে ঐ পণাগুলিকে বিশেষ নিয়ম বলে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্চি। যদি নিজম্ব কার্যে, বাবহারের উদ্দেশ্যে পৌর সংস্থা নিজের মালিকানায় যেসব পণা বাইরে থেকে আমদানী করে তার উপর প্রবেশ কর ধার্য করা হয় না। কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান দাতব।কার্যে ব্যবহারের জন্ম যদি করযোগ্য পণ্যদ্রব্য আনে তবে তাকে এই কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যদি কোন সার্কাস পার্টি. নাট্য সংস্থা, ম্যাজিক ইত্যাদি যাবতীয় আমোদ-প্রমোদ সংস্থা যেস্ব কর্যোগ্য মাল আনবে তাদের মধা থেকে যেসব দেবা যথার্থভাবে ঐ সকল অফুণ্ডানের জন্ম বাবতহৃত হয়ে থাকে বা সেইসব সংস্থাতে যেসব ব্যক্তি কাজে নিয়োজিত আছে তাদের নিজম্ব ব্যবহারের জন্ম যা দরকার হয় সেই সমস্ত দ্রুবোর উপর কর ধার্য করা হয় নি।

## [ 5-25—5-35 p.m. ]

চতুর্থতঃ কলিকাতা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন এলাকায় প্রদর্শনী করবার জন্ম যদি কোন স্থানীয় সংস্থা এবং কোন সরকার বা অন্তমোদিত সংস্থা কোন করযোগ্য পণ্য আনেন তা হলে ঐ পণাগুলির উপর কর ধার্য্য কর। হয় না। তবে সেই প্রদর্শনীগুলির উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক, জনস্বাস্থ্য মূলক ও শিল্পপ্রসারমূলক অথবা জননিরাপভামূলক হওয়া চাই। এইরকম আরো কর ধার্য্য করা হয় না; এই বিলের ভেতরে আছে আমি দে সমস্ত বলছি না। এই করের সংগৃহিত রাজস্ব কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে তা এই বিলে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আদায়ীকত নাট রাজস্বের শতকরা ৫০ভাগ কলিকাতা করপোরেশন এবং ক্যালকাটা মেটোপলিটন উন্নয়ন এলাকার অন্তর্গত পৌরসংস্থাগুলিকে তার এলাকার আয়ের পরিপরক হিসাবে এবং অবশিষ্ট ৫০ভাগ কলকাতা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন সংস্থাকে অর্থসংস্থানের জন্ম ভাগ করে দেওয়া হয়। শেষোক্ত সংস্থা এইভাবে এই অর্থবায় করেন। প্রথমতঃ সরকারের অন্তমোদন নিয়ে মেট্রোপলিটন এলাকার উল্লয়নের জন্মও পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্ম যে অর্থ ধার করা হয়েছে তার পরিশোধের জন্ম, দিতীয়তঃ উক্ত এলাকার মধ্যে কোন মিউনিসিপ্যাল বা কোন স্থানীয় সংস্থা, রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ কিংবা রাজ্ঞাসরকারের বিজ্ঞাপিত অপর কোন সংস্থা যদি সরকারের অহ্নোদন নিয়ে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণ করে থাকেন তবে তার মধ্যে বন্টনের জন্ম এই আইন থেকে যে রাজস্থ হচ্ছে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে পারি। আমরা গত ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৭১ অবধি পেয়েছি অকট্রর কর হিদাবে ২কোটি ৩৯লক টাকা, আর ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭২ সালের ৩১ণে মার্চ পর্যস্থ আমাদের

বিভাগীয় হিসাব মত পেয়েছি ৯কোটি ৪০লক টাকা। এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই মাইন কত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আগেই বলেছি যে এর ৫০ ভাগ দেওয়া হয় কলকাতা কঃপোরেশনকে এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকার উন্নয়ের জন্ম এবং কলকাতা মেটোপলিটন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্ম অধিকাংশই মেটোপলিটন উন্নয়ন সংস্থাকে অর্থ সংস্থানের জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়। যেটা আমি আগে বলেছি যে গত বছর ১কোটি ৪০লক টাকা আমরা পেয়েছি। সারা ভারতবর্ধে মহারাষ্ট্র, দিল্লী, পাঞ্জাব, ইত্যাদিতে এই আইন ছিল। কেবল আমাদের বাংলাদেশে এই আইন চালু হয় নি। ১৯৭০ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৭ (২) নং ধারা অন্তসারে এই আইনের মেয়াদ ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ছিল, সেইজন্ম উক্ত আইনকে চালু রাধার জন্ম সলা এপ্রিল, ১৯৭২ সালের পর্বে এই আইন রাজাবিধানসভায় এনে আইনে পরিণত করার প্রয়োজন হয়। বিধানসভার অধিবেশন ২৪শে মার্চ আরম্ভ হবার পর ১লা এপ্রিলের মধ্যে যে অল্ল সময় পাই তাতে বাজেট প্রভৃতি জরুরী বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত বিল বিধানসভার আইনে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্স ইহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল ১৯৭২ থুঃ কলিকাতা মেটোপলিটন এলাকার পণ্য প্রবেশ কর অভিন্যান্স নামে একটি অভিন্যান্স ২২শে মার্চ, ১৯৭২-তে চালু করেন। পূর্বে রাষ্ট্রপতির আইন হইতে এই অভিন্যান্স পদ্ধতিগত দামান্ত কিছু পরিবর্তন্দাধন করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি পণ্য এই আইনের আওতায় আসে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় ুস্ই সন্দেহ নির্মনের জন্ম, এবং কর আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট পণ্য তপশীলটির আরো বেশী যুক্তিবহ করবার জন্য তপশালটি সামাশ্য পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান বিলটিতে অর্ডিস্থান্স বিধিবদ্ধ বাবস্থার কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

এখানে আর একটা বলতে চাই যে বাদ্বেতে যে অন্তর্মপ একটা আইন রয়েছে সেই আইনের সধ্যে তুলনা করলে আমাদের করের পরিমাণ কয়েকটা ক্ষেত্রে কম এবং কয়েকটা ক্ষেত্রে যেথানে বোদে শহরে কর আদায় হয়, এখানে সেসব পণ্যের উপর মোটেই কর আদায় হয় না। কোলকাতা শহরে শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্ধতির পরিবেশ স্পষ্ট হলে আময়া আশা করছি এই আইন থেকে আরও কর আদায় হবে। এখান যে ১কোটি ৪০লক্ষ টাকা গত বছর পেয়েছি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলে তখন আরও বেশী পাব এবং তাহলেই কোলকাতা এবং হুগলী, হাওড়ায় যেথাান C. M, D. A. এর কাজ চলছে সেখানে আরও বেশী কাজ করতে পারব। এই বলে এই বিলকে বিবেচনার জন্ম আপনাদের কাছে পেশ করছি।

শীহরশন্ধর ভট্টাচার্য্যঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজ আমাদের সামনে অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন আমি সেই বিলকে সনথন করতে গিয়ে কয়েকটা বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিলটা অতাক গুরুৎপূর্ণ বিল। আপনি খোঁজ করলে দেখবেন রাজ্যপালের আমলে যথন Ordinance হয়েছিল ১৬ই Nov. 1970 থেকে 15th Nov. 1971 এইএক বছরে ৮ কোটি ৫৪লক্ষ টাকা রোজগার হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫০লক্ষ টাকার মত থরচ হয়েছে। অর্থাৎ ৮ কোটি ৪লক্ষ টাকা নীট আয় হয়েছে মুক্তরাং যে বিষয় থেকে এত বেনা রোজগার হয় স্বাভাবতঃই সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর আলোচন। আরও গুরুত্ব দিয়ে করা উচিত ছিল। আমার নিজের ধারণা হছে যথেই গুরুত্ব সহকারে এই বিলটা রচিত হয়নি। কারণ তা যদি হোত তাহলে শুধু Entry Tax হোত না, Exit Tax হোতা। তিনি শুধুমাত্র অকট্রয়ের কথা বলেছেন যে ভারতের অন্থান্ত আছে। কিন্তু কেন কোলকাতায় এই অকট্রয় হল না সেটা তিনি বলেন নি। তিনি শুধু প্রবেশ করের কথা বলেছেন, কিন্তু কোলকাতা থেকে যে জিনিষপ্তলি চলে যাছে তার উপর

ন কর আদায় হবে না। যে রান্তাগুলি ব্যবহার হচ্ছে পণা আনার জন্স সেই রান্তাগুলিই হার করা হচ্ছে পণ্য চলে যাবার জন্স। স্কুতরাং Entry Tax এবং Exit Tax এইভাবে দিটি পুনংরচিত হওয়া উচিত। বিলটাতে কত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বিভিন্ন জবোর বি্যভাবে Rate সাজান হয়েছে সেটা ,দথলেই ব্রুতে পার্বেন। এছাভা সেটা যে কতেটা ক্রোনিক এবং Irrational সেটা দেখলেই ব্রুতে পার্বেন। এটা অলোচনা করতে গেলে নক সময় লাগ্রেব বলে আমি শুণু ক্যেকটা উদাহবণ দিছিছে।

#### 35-5-45 p.m.]

আপুনি যদি শোনেন তাহলে আবাক হবেন যে ডাব যেটা রোগী থায় বা প্রীক্ষা হলের ছেলেরা েতার উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে, আপনি দ্পলে দেশবেন যে ছধের উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে। লাফৰাণ পোলাওৱ জল লাগে তাৰ উপৰ কিন্তু অতাল কম টাক্সিধাৰ্যা কৰা হয়েছে। ্রাল্পর উপর টাক্ষে কম করে বসিয়ে ভাব বা সংগর উপর টাক্ষা বসান ঠিক বলে মনে করিনা। টের উপ্র Seven percent tax advalorem এখানে দেখা ঘটেছ গাাস লাইটের উপর two cent advalorem tax হয়েছে ৷ চায়না মোজাইক চিপ্স ইত্যাদির উপর two percent valorem tax হলো। মোজাইক মার্বেলসব উপর ট পারসেণ্ট এবং ডিস্টেম্পারের উপর percent advalorem tax হলো। কিন্তু এখানে কেন দশ পারদেউ হবে না? এইসব নিয়গুলা কোন শ্রেণীব লোক এবং ক'জন লোক ব্যবহার করে। মোজাইক টাইলস, বোনেটিক কাামিডেল্স, আত্র ইত্যাদিব ওপব two percent advalorem tax করেছেন। ালেস ষ্টাল-এর বাসন্পত্র উচ্চবিত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেরা বাবহার করেন। তার উপর ট্যাক ৰ rupee one per K G. একটা কথা পরিস্থাব করে বলতে চাই যে, যে কথা বলে আমরা ্ট পেয়ে এসেছি, ভাটের সময় যে প্রতিশ্রতি দিয়ে এসেছি এটা যদি সকলে দেখেন তাহলে লে আমাদের কি মনে করতে পারে? মাননীয় অর্থমন্ত্রী আরও একটু নজর করে দেখুন অ ইাকচারটা বা কর কাঠামোটা। গুধুমাত্র এই দিকে নজর দেওয়া হয়নি তা নয়। আরও ুবেন বছ বছ লোকের। বছ বছ বাড়ী তৈরী করে থাকেন। তাদের লরী লরী বালি লাগে। হু সেই বালিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি তো বোমের ট্যাক্সটা গুলে দেখলাম সেথানে া আয়ু হয় বালি থেকে। বাঁশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। টিটাগড পেপার মিল প্রভৃতি বঙ্ জায়গায় এগুলে। লাগে এবং বাড়ী তৈরী করতে এর দরকার হয়। এগুলো থেকে বেশী আয় । একটা স্বাঙ্গীণ আইন তৈরী করে এইসব লু-ফলস বন্ধ করা উচিত ছিল। বোধাইতে ১৪কোটি কা আয়ু হয় আমাদের এথানেও ৮ কোটির জায়গায় ১৪ কোটি টাকা আয় করতে পারতাম। ্রনট্টিট্যাক্সে সনেক বেশী আয় হত। এই ফাঁকিগুলো দুর করন। এই ফাঁকিগুলো কলে ৩ধু যে আয় কম ২য় তাই নয় আনেক গুনীতির স্বার্থ এই কাঁকি গুলোর মধ্যে থাকে। নন্ধকুন হাডওয়ারের উপর অত্যন্ত উচ্চহারে কর আরোপ দিয়েছেন। কিন্তু আপনার। গছেন any other goods made by iron. ভাতে খুব কম রেটে ট্যাক্স ধরেছেন। যে সমস্ত চিব্রী আদায় করেন আমি গোঁজ নিয়েছি তাঁর। চাপে পড়ে হার্ডওয়ারের উপর উচ্চহারে কর দায় করতে পারেন না। তাই তারা 'মেড বাই আয়রন' বলে দিতে বাধা হন। কোন জায়গায় ানি দ্রব্য একজেম্পটেড হয় ন।। চিন্তা করে দেখুন আপনি রপ্তানি দ্রব্যগুলি কি কলকাতার পায় চলাচল করে না? কলকাতার রাফা থারাপ হয় সেইজহুই তো ট্যাক্স। রপ্তানি দ্রব্য কলকাতার রাস্তায় চলাচল করে না ? এই উদ্দেশ্যেই তো আমার্দের টাাক্স। শুধু তাই নয়, পিনি একট লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন রপ্তানি দ্রব্যের নাম করে প্রবেশ করে যত মাল সমস্ত

মাল রপ্তানি হয় না। তার কোন গ্রিভেনসান আপনাদের নেই। কলকাতায় সেই মাল কিছ কিছু বিক্রি হয়ে যায় এবং আপনাদের এই আইনে তাও ধরা পড়ে না। ৩ ধু তাই নয়, একটা ট্রান্সপোর্ট পাশ আছে আপনাদের কত ধারায় যেন আছে অর্থাৎ যদি কোন অফিসার লিথে দেয় যে কলকাতায় প্রবেশ করে তারপর অন্য শহরে চলে যাবে তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে না। এটা কি শুব কলকাতার বিক্রির জন্ম ট্যাক্স ? তা তো নয়। কলকাতার রাস্তা, জল, বাড়ীঘর, গুদাম ইত্যাদি এইসমস্ত ব্যবহারের জন্মই তো ট্যাক্স। তাই কলকাতার ভেতরে যেই দ্রব্যটা এল,ড়'দিন রইল চলে গেল তাহলে সে কেন ট্যাক্স দেবে না ? কেন এই একজামসান ট্রান্সপোর্ট পাশ ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কি বিশ্রীভাবে এই টান্সপোর্ট পাশের অপবাবহার হচ্ছে। এই টান্সপোর্ট পাশের নাম করে কত দ্রবা প্রবেশ হচ্ছে কিন্তু তা আর বহিগর্মন হচ্ছে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ সম্বন্ধে একটু থোঁজ করলেই জানতে পারবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অন্তরোধ করছি যে তিনি যেন নজর দেন এই বিষয়ে যে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে যেসব দ্রবাসামগ্রী আফে তার উপর কেনকোন টাক্স হয় নাং বেলওয়ের মাধানে যেসমন্ত মাল আসে তারউপর টাক্সি আপনারা করেন, রাস্তার মাধ্যমে যা অচেন এবং জাহাজের মাধ্যমে যা আচেন তার উপর ট্যাক্স হয়। কিন্তু পোষ্ট অফিদের মার্ফত যেগুলি আদে তার্জন্ম চেক পোষ্ট রাথলেই হয়, তাহলে তো ট্যাক্স আদায় হতে পারে। ভুধু তাই নয়, আপনি একটু খোঁজ নিলে দেখতে পারেন যে আমাদের রেল-কোম্পানীর লোকেরা এই বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে কি আচরণ করে সম্পূর্ণ অসহযোগীতা করে। অথচ যত টাকা আদায় হয় তার শতকরা ৩ ভাগ রেলকোম্পানী নিয়ে নেয়। কেন নেয় জানি না। শুধুমাত্র এই কারণে নেয় যে সেই অফিস কর্মচারীদের বসে থাকতে দেয়। তাদের ফ্যান দেয়না, কোন সহযোগিতা করেনা, বিমাতস্থলত আচরণ করে। এই কাজের জন্ম এদেরকে তিন পারসেন্ট দিতে হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, অর্থমন্ত্রীর অবিলম্বে এই বিষয়ে রেলকোম্পনীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। এবং বলা উচিত যে তোমাদের অসহযোগিতার ফলে বছ দ্রবাসামগ্রীর উপর আমাদের কর্মচারীরা ট্যাক্স আরোপ করতে পারছে না । আজকে এই জিনিষ বলার প্রয়োজন আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্থার, আমি নিজে অনেক সময় গাডী চডে মগর। দিয়ে এসেছি। আমি লক্ষ্য-করেছি যে পুলিশ এবং ড্রাইভার কি প্রচণ্ড চাপ এই সব চৃষ্ণিকরের কর্মচারীদের উপর দিচ্ছে। অথচ এই কর্মচারীদের হাতে কোন সিকিউরিটি নেই। এই চাপ তারা সহু করতে বাধ্য হয়। এটি ট্যাক্সের জন্ম যে কোন ইনভয়েস তারা দেয় এটা কর্মচারীদের মেনে নিতে হবে। যদি তারা বলে যে এক হাজার মণের জায়গায় ১০০মণ আছে, সেটাই এই কর্মচারীদের মেনে নিতে হয়। কারণ ড্রাইভারের সঙ্গে পুলিশ এসে চাপ দেয়। পুলিশের সঙ্গে ড্রাইভারদের সম্পর্ক খুব পারচিতের সম্পর্ক। তাহলে এক্টিট্যাক্স কিভাবে আদায় হবে, যদি ন এদের নিজম সিকিউরিটি থাকে ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি গুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে এই বিভাগের কোন নিয়মিত অভিট হয়না। একবার মাত্র অভিট হয়েছিল, সেই অভিট রিপোর্টে যেসমন্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিল যে তোমরা এইসব বিষয়ে ভাল করে সাজাও, কিছ তা কার্যকরী করা হয় নি। বিপোর্টে যে মেভাবে বলেছিল যে এক্টিট্যাক্স এই এইভাবে কর, তা কার্যকরী হয় নি। স্থতরাং বুঝতেই পারছেন যে অডিট যদি না হয় তাহলে কর্মচারীদের প্রশুর করা হচ্ছে যে তোমরা ছুনীতি কর। পার্মানেণ্ট অভিট এবং কনটিনিউয়াস অভিট যদি না হয় তাহলে ট্যাক্স ঠিকভাবে আদায় হবে কি করে এবং যে উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে সেটাই সফল হবেনা গুধু তাই নয়, এই বিভাগের যেসব কর্মচারী আছে তাদের যে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের যে টেডইউনিয়ন আছে তাদের সঙ্গে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বসতে হবে এবং তাদের যেসমত অভাব অভিযোগ আছে তা তাড়াতাড়ি পুর করতে হবে। এই কর্মচারী যারা **৫০লক্ষ টাকার** বিনিময়ে নাননায় অধ্নত্ত্বীকে ৮কে টি ১ নক্ষ টাকা দিচ্ছেন তারা কিভাবে অসহনীয় **অবস্থার** ভিতর দিয়ে কাজ কর্ছেন তা আপ্ন এনলে অবাক হয়ে যাবেন।

## 5 45-5-55 p.m ]

গুনলে অবাক হবেন .. তাদের ভিতর থেকে ভাল ভাল গাশ করা বাঙ্গালী ছেলের। যারা অফিসার গ্রেডে আছে, আফ্যাব, ভাদের নাম ২৮৬ এটাসিঞ্জি অফিসার কাম সাব-ইনেসপেক্টার। মাইনে দিচ্ছেন এল 1৬ এ কের। বলছেন এগাসেঞ্চিং অফিসার কাম সাব-হনেসপেক্টার অথচ বেতন দিচ্ছেন এল IS কার্কের, তাহলে তাদের ত ছনীতিতে ঠিলে দিতেই হবে আপুনাদের। এটা কি ভাগেব গুনাতির "ধোত্সলে দেওয়া হচ্ছে না? গুনলে অবাক হবেন যে এই স্ব ভাল ভাল ভোগেদের - এব ৬৮:র থেকে যাদের প্রমোশন পাওয়ার কথা, যারা এই কাঠামোকে দাভ করালো দেখানে ২৫ হন বাহরে থেকে সিভিল ডিফেন্সের লোক এনে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অত্যত ক্তায় কথা, আমি এর প্রতিবা**দ করি। এবং** মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আমি অর্থমন্ত্রী মহাশ্যকে অন্তরোধ করি এটা বিবেচনা করার জন্ত। অপেনার। কমচারীদের মনোবল ভেজে দেরেন ন।। এটা যদি না করেন তাহলে আপনি যতই ভাল আইন করুন না কন তাদের কাত থেকে ভাল রোজগাব, টাকা আদায় হবে না, হতে পারে না। মাননীয় উপাধায় মহাশয়, অধ্যক্ষা মহাশ্যও মাছদ, তিনি নিজেকে একবার ঐ অবস্থায় প্লেস করে ভাবুন, ঐ কর্মচাবাদের প্র য এফবার প্লেস করে ভাবুন যে তার <mark>যদি প্রমোশনের</mark> পথ কৃদ্ধ হয়ে যায়, সিভিল ভিকেশ পেকে-বাবা কোন দিন এই কাজ করেনি, এই সমস্ত অনোপস্তু লোকদের যদি খাফ্সাব ক্লেনেখনা হয় অথচ ধারা কাজ করলো তাদের যদি বাদ দেওয়া হয়, মাননীয় উপাধাক মহাশ্য, চাংলো কেমন কবে এই ট্যাক্স আদায় হবে। লক্ষ্য কক্ষ আপ্ৰাৱ। আর একটা তিনিস, এই চাকার ডিষ্টিবিউশন, কিভাবে বণ্টন হচ্ছে। কেন সি. এম. ডি. এ পাৰে ঢাকাটা / অৰ্নাম াক বলি এই ৩০টি মিউনিসিপ্যা**লিটির প্রত্যেকেই** আলাদ। আলাদা করে পাক। অবসনরো বলি একজিট ট্যাকা করেন, কেন বাংলা দেশের অন্তান্ত স্ব মিচান্সিপ্যালিট বেখান একে কলকা তায় মাল আসে এবং বেখানে কলকাতার মাল গিয়ে পৌছায়, স্বাই কেন পাবে না ? কেন এই কলক। তানুখী অভিধান ? এই ম**ন্ত্রিসভার এবং এই** সরকারের কলকাতামুখী অভিযানকে ব্যাকরা দ্রকার। পশ্চিবতের সমস্ত গ্রাম থেকে মালপত্ত কলকাতায় আনে, প্রত্যেক গ্রানের এই চাবার ১পর অধিকার আছে। আমি মনে করি যে শুধু সি- এম- ভি- এ-র উপর ছেবর দেওয়া, এই তাকাটা যদি ওধু সি- এম- ভি. এ -কে ভোগ করতে দেওয়া হয় তাহলে অত্যন্ত অক্ষেত্ত । কেখেতে ।ক হয় পুনেধানে এটা শুধুনাত্ত মিউ**নিসিপ্যালিটি** व। कर्लारतम्म शाय। अभित्रां मा भिनाम कर्लारतम्मरकः, आभवा मा मिनाम वाश्नारमस्त অক্তান্য সৰ নিউনি দিপালি কো। এনৰ দিল, বাস, এম, ডি. এ-কে, সে সি. এম. ডি. এ-র সম্পর্কে আর আনি এখানে কিছু বলতে চাই না। সাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়**, সর্বশেষে আমি** আপনাকে গুরু একটি কথা বলবো যে, যে তাকা আপনাদের আদায় ২০৯, লক্ষ্য করন যে একটা ট্যাক্সের কি পরিণতি হয়, কি অধ নৈতিক কল হচ্ছে। আমর। ট্যাক্স করলান যে ১০০ কেজিতে হয়ত ৪ টাকা কিন্তু দান বেডে গেল প্রতিকোগতে ৪ টাকা। কেন এই রকম হয়। কে এটা আটকাবে। আমারা যে মৃহুতে একত। ট্যাক্স করি তথনি অসাধু ব্যবসায়ীর। জনসাধারণকে ভবে নেয়। রাষ্ট্র যদি ৮ কোটি টাক। পেয়েছে ঐ ট্যাক্ষের ফলে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৮ থেকে ২৫ কোটি টাকা লুঠ করেছে ঐ কলকাত।বাসীদের এই অসাধু ব্যবসায়ীরা। একটা ট্যা**ন্ধ আমরা**  করলাম যা থেকে সরকার আদায় করতে পারে টাকাটা, কলকাতার রান্তাঘাট ভাল হয় কিছ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এতে অসাধু ব্যবসায়ীয়া, তারা ডাবের দাম বাড়ায়। প্রত্যেকাঁট দ্রব্য—যেমন গুড়ের উপর ট্যাক্স হয়েছে, গুড়ের উপর ট্যাক্স হয়েছে, গুড়ের উপর ট্যাক্সর রেট হল কি, গুড়ের উপর ট্যাক্সর রেটটা হছে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ২০ পয়সা পার ৫০ কেজি। চিন্তা করন ৫০ কেজিতে ২০ পয়সা, অর্থাৎ এক কেজিতে এক পয়সাও নয় কিছ ট্যাক্সের পর গুড়েরদাম বেড়ে গেল আট আনা করে পার কেজি। চিন্তা করন কোথা থেকে বাড়ে স্বতরাং একটা ট্যাক্সের অর্থ নৈতিক ফল স্বদূরপ্রসারী হয়। আমি এর স্বদূরপ্রসারী ফল হলেও বলি যে ট্যাক্স করতে হবে না তা নয়, কেমন করে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে দেশ রক্ষা হবে তা জানি না। এইসমন্ত কথা আপনার সামনে বলে আমি এই বিলটাকে সমর্থন করছি এবং আশা করি যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় এইসমন্ত বিষয় বিবেচনা করে বিলটাকে অনেকটা পালটে আমাদের সামনে আনবেন।

**এ কুমারদীপ্তি জেনগুপ্ত** মিঃ স্পীকার, স্থার, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্ম ঠিক নয়, কলকাতার উন্নতির জন্ম যে বিল এখানে এসেছে সেটা আমি সমর্থন কর্বছি। আজকের দিনে বেভাবে বিল্টা উপস্থাপিত হয়েছে আমার মনে হয় বিলের মধ্যে এত রকম ফাঁক আছে, যার দরুণ ফাঁকি দেওয়া খব সহজ হবে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এথানে আমাদের ভয়ানক অভিজ্ঞতা আছে, যেমন ধরুন, আমরা জানি কর্তন এরিয়া যেগুলি আছে. তার বাইরে কতকগুলি অসাধু ব্যবসায়ী মাম্বুষের দারিদ্রের স্থযোগ নিয়ে এমন কতকগুলি লোককে নিয়োগ করবে যাদের চার আনা আট আনা দিয়ে এক একটা বাগে সেইসমস্ত কর্তন এরিয়াতে নিয়ে যেতে পারবে। এতকাল ধরে বেসমস্ত হকার কলকাতায় রয়েছে তারা যেমন সবাই জেন্তইন নয়, তেমনি আজকে সি. এম. ডি. এ. এরিয়ার বাইরে ৪০০ গজ কি ৮০০ গজ দূরে কোন অসাধু ব্যবসাদার এইসমস্ত জিনিষগুলি ষ্টক করে এমন কতকগুলি লোককে নিয়োগ করবে যারা সেই একজামশন লিমিটের মধ্যকার জিনিষগুলি নিয়ে সি. এম. ডি. এ. এরিয়ার মধ্যে ঢকে লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিতে পারবে। চালের ব্যাপারে আমরা যে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেছি সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এবং আমার মনে হয় এই যে ফাঁকটক আছে যার মধ্য দিয়ে ফাঁকি দেবার যে সোস অপারেট করছে—াস. এম. ডি. এ.-এর এক মাইল আধ মাইলের মধ্যে, সেই সোস পর্যন্ত সরকারী প্রশাসনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ট্যাক্স আদায় করার জন্ম, এইরকম নির্দেশ, এইরকম কোন বিধি বা ব্যবস্থা এর মধ্যে না থাকাটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলে আমি মনে করছিনা। তাছাড়া আমি সেকশন ২১ নম্বর ধারায় দেখতে পাচিছ যেখানে বলা হয়েছে ট্রানসপোর্ট পাশ থাকলে নো ট্যাক্স ইজ লেভিয়েবল সেখানে কতকগুলি জায়গা রয়েছে যেথানে প্রেসক্রাইবড অথরিটি ইচ্ছা করলে ট্রান্সপোর্ট পাশ দিতে পারে। কোন ক্ষেত্রে on the ground that much goods are not intended to be consumed, used or sold in such metropolitan area. যদি মেটোপলিটন এরিয়ার মধ্যে এই জিনিষগুলি বাবজত না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ট্রাক্সপোর্ট পাশ দেবে। কারা দেবে? প্রেসক্রাইবড অথ্রিটি দেবে। এথানে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এথানে সাধারণ গরীব লোক হ'টো ভাব, ত্ব'টো হাস, হ'টো ছাগল, মুরগি কিম্বা গরু নিয়ে এসে ট্রান্সপোর্ট পাশের জন্ম অপেক্ষা করবে না, কারণ তাদের যে অধিকার আছে সেই অধিকারে তারা সেই জিনিস নিজেরাই নিয়ে আসতে পারে কিন্তু যে সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ী আছে যাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাদের সম্বন্ধে প্রতিদিন আমালের এই এাসেখনী হাউসে গুনতে পাচ্ছি তালের ব্যাপারে আমালের প্রশাসন্বন্ধকে ঠিক পথে চালিত করতে হবে। নইলে সেই প্রশাসন যন্ত্র নিয়ে উন্নয়নমূলক কোন কাজ বা কোন

মঞ্চলময় কাজ করা সম্ভব নয়। আজকে ট্রান্সপোট পাশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস যথন আসবে তথন সেইসমন্ত সরকারী কর্মচারী—তাদের মধ্যে সবাই অসৎ আমি এই কথা বলব না, আবার সবাই সৎ এটা ও ঠিক নয়—কিন্তু অসং হবার কোন স্থযোগ বা স্থবিধা যদি থাকে তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকোর জিনিস, এই ট্রান্সপোট পাশের সাহায্যে এবং সরকারী ক্মচারীদের সাহায্যের জন্ম একটা সাটিফিকেট দিয়ে, কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাবে, এই লিথে দিয়ে যে কলকাতায় ব্যবহৃত হবে না। এই ফাকট্রু থাকার জন্ম বহু অর্থ আমর। সংগ্রহ করতে পারবো না।

তারপর সেকসন ২০ (১) লাতে বলা হয়েছে the prescribed authority may, in respect of any specified goods lawfully detained or seized by it income such expenditure as may be necessary for the storage of such goods. এ সম্বন্ধ আমি মাননীয় মিল্লিমঙাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যথন প্রেস্ক্রাইবড অথোরিটি মনে করবে এই জিনিসগুলি আটকে রাখবে। আমার মনে হয় গোডাউন নাই, তারজ্ঞ তারা সাটিফিকেট দেবে যে আমারে মনাল রক্ষা করার জন্ম এত টাকা লেগেছে অথচ এই কথা জাের করে বলা যায় না যেথানে ২০০টাকা চার্জ হবে তারজ্ঞ এক হাজার টাকার বিল আমবে না বা যেথানে ২০০০টাকা চার্জ হবে সেথানে ৫০০০ হাজার টাকার বিল আমবে না। এই যে ক্রটি রয়েছে আমার মনে হয় এটা আমরা সহজেই সমাধান করতে পারি যদি আমরা যে চেকপােষ্ট আছে তার আশেপাণে মোটামুটি যেমন তেমন করে নিজস্ব গোডাউন থাড়া করে কাঙ চালাতে পারি। তাহলে আমার ধারণা এবং বিশ্বাস বভ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

## [ 5-55 - 6-05 p m. ]

তারপর আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্রছি ১৮নং ধারাতে যেথানে বলা হয়েছে কিভাবে এই ট্যাকু আদায় হবে। সেখানে বলা হয়েছে, as an arrear of land revenue. অধ্ব পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারি এটি অন্তথায়ী এই টাক। আদায় হবে। আমি মল্লিমহাশয়ের কাচে দ'জেসন হিসেবে রাথছি যে, পাবলিক ডিমাও রিকভারি এাক্টে টাকা আদায় করা অতার ভয়াবই ব্যাপার, বহু সময় লাগে এবং দেখা যায় সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ওই এ্যাক্টে আদায় করতে। হলে সময়ের অপব্যবহার হয়। ইনকাম ট্যাক্স আইনে নতুন যে ধারা রয়েছে সেথানে অনেক ব্যবস্থা রয়েছে এবং মন্ত্রিমহাশয়ের সঞ্চে সেম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছে। সেকসন ২২৬ অব দি ইণ্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এয়াক্ট সম্বন্ধে আমাদের স্কবোগ অর্থমন্ত্রী মহাশয় ওয়াকিবহাল আছেন এবং তিনি বলেছেন এই ধারাটা আজকেই আমি এর মধ্যে সংযোজিত করতে পারছিনা তবে ভবিষ্যতে তিনি এটা মনে রাথবেন। সরকারের টাকা যাতে ইনকাম ট্যাক্সের নতন আইন অমুযায়ী হয়, বা মডার্ণ আইন যেগুলি হবে তার মধ্য দিয়ে আদায় হয় সেটা দেখবেন। তারপর, সিডিউলে নাট্য বলে একটা উল্লেখ রয়েছে। আমি কোলকাতা হাইকোর্টের একটা রুপিং দাইট করছি। থি সেভে**ন্টি সিন্ধু, সি ডবলিউ এন, পেই**জ ওয়ান টুয়ে**ন্টি ওয়ান তাতে বলা হয়েছে না**টস্। যে নাটস্টা held under 4C of the schedule, the Legislature intended to tax nuts when imported as edibles. অর্থাৎ যদি খাবারের জন্ম ইমপোর্ট করা হয় তাখলে নাটদ ট্যাক্সেবল এবং যদি এটা অয়েল সিভ সম্বন্ধে হয় তাহলে এর উপর ট্যাক্স হবে না। আমরা সিডিউলে যেটা পাচ্ছি তাতে মনে হয় এই যে ৭৬ সি ভবলিউ এন, জাষ্টিস অনিল সেনের যে জাজমেণ্ট তার স্মবিধা নিমে যেগুলি এডিবল নাট্য হিসাবে নিমে আসবে তাকে সার্টিফিকেট দেবে ওয়েল সিড হিসাবে।

অর্থাৎ এর টাকা আমরা আদায় করতে পারব না। সেজন্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে নাটসের ডেফিনিসন পরিকারভাবে দেওয়া দরকার। তারপর সেকসন ৬এ পরিকার-ভাবে বলা নেই—অন্ততপক্ষে আজকে নেই, হ্যত রুলদে আসবে যে কে কতথানি জিনিস ট্যাক্স ফ্রি হিসাবে নিতে পারবে। আমর। অভিনাল বলে যে কথা বলেছি তাতে দেখছি ৩৬, চিনি, ডাব, শুকনো ফল, ছধ, ছাগল, ৬কর চামছা, পাট, লোহা, ইত্যাদি আছে। এওলি আমরা সাধারণ মাজুষ কনজিউম করে থাকি। এগুলির উপর থেকে যদি ট্যান্স সরিয়ে নিই **অর্থাৎ প্রত্যুহ সাধারণ মা**তুষ যেগুলো ব্যবহার করে হার উপর থেকে সরি**য়ে নিই** তাহলে ভাল হয়। বিকা, মেজড বিকা, কফিং ফেণ্ট এওলিতে ট্যাকা ওয়ান বা টু পংসেণ্ট অধাৎ আমরা দেখতে পাচিছ বিক্স এবং কৃষ্ণিং ফেণ্ট সম্বন্ধে একই রক্ম ট্যানা, কিন্তু আপ্সার। সানেন যে কৃষ্ণিং ফেণ্ট ব। প্লেড্ড বিকা সাধারণ মান্ত্র ব্যবহার করার কথা চিতা করতেও পারে না। কাজেই এওলি বাডিয়ে ঐগুলি কমানো সম্ভব কিন। সে সধন্ধে মধিনহাশয়ের দৃষ্টি হাকিব। করছি। আজকে এ।ক্টে যদি প্রিষ্কারভাবে থাকত যে কত্থানি জিনিস একটা লোক নিয়ে যেতে পারবে বা একটা ছোট্থাট ব্যবসাদার নিতে পারবে তাহলে ভাল হত। স্থাপনারা টাইন বিহুলার কাছ থেকে টাক। আদায় করুন আমরা সমর্থন করব কিন্তু পুঁটিরায় দাস বা এবঙন সংধারণ মাতুষ যে মাথায় কুড়ি।নয়ে যায় বা আবিছল জববার যে মাথায় বারে জিনিস্নিয়ে আসে সে ক্রখানি জিনিস্নিয়ে যেতে পারবে সে সম্বন্ধে সেকসন ৩এ স্পেসিফিক একটা কিছু থাকা দ্বিকাৰ ছিল। এটা থাব*লে* আমিরা এ্যাদেখলীর মেছাররা জানতে পারতাম বা ফলাবনে স েধ্যন দিতে পারতাম। তারপর জাঞ্জে সেকশন ১৪তে বলা হয়েছে একটা অভূত কথা to the best of the ability of the prescribed authority. ট্যাক্স এ্যাসেস্ড ২বে কতকগুলে। ক্ষেত্রে- যেখানে হয়তো হিসাবে প্রত্যেকটি পাচিছ না to the best of the ability of the prescribed authority এই বেঃ অব এবিলিটির কোন সাবজেকটিভ বা অবভেক্তাভ প্রাপ্তাড আছে বলে অনুমার মনে ২য় ন।। একজন সতের কাছে একরকম স্ট্রাণ্ডার্ড, একজন অসণ্ডের কাছে আর একরকম স্ট্রাণ্ডাড, একজন বুদ্দিনানের কাছে আর একরমের ষ্ট্রাণ্ডার্ড, একজন বোকা লোকে। কাছে আর একরকমের খ্রাণ্ডাই। সেই রকম ছটো চেকপেষ্টি-এ ছ-রকম স্ট্রান্ডাল আসা অসম্ভব নয়। এ ছাড়া আমার পূরবতা বক্তা যা বলে গেছেন যে প্রিএখনে একটু চেঞ্জ দববাত। তাব কারণ এই যে কিনসগুলো আমরা পাঠাচ্ছি দুর্গাপুর বা আসানসোশ থেকে লোখা আসড়ে এও এযগা থেকেই আসে- যেমন মুশিদাবাদ থেকে পাট আসছে, মোদনাপুর থেকে ভাব আবতে ২য়তো এধ বা ছাগল ইত্যাদি আসছে—এই লোকগুলো যারা প্রডিউস করছে কাঠ ফাট। এলি কিংব। এতাও কত্তের মধ্য নিয়ে যে চার্যা ফসল উৎপাদন করছে, সেই চাষীর জিনিস নয়ে ব্যন ব্যবসা করা হচ্ছে তথন সেখানে কলকাতার লোকের স্থবিধার জন্ম যাতে তাদের একটু মধল ধ্য় তারজন্ম আজকে কিছু ট্যাক্স আদায় করা ছচ্ছে। আমরা চাই কলকাতার উন্নতি গোক, কলকাতা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্রই ওধু নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা গৌরবোজ্জল স্থান যেটা ছিল, স্থানে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুরে, তারজন্ম যদি আমাদের কিছু ত্রাগধীকার করতে হয়, তারজন্ম আমরা প্রস্তত। কিন্তু আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে সাজেমন দিয়েছেন যে এক্ডিট ট্যাক্স হলে আমরা আরও বহু অর্থ পেতে পারি, সেই অর্থের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার মাত্রদের দিকে তাকানো সম্ভব হবে। আমি ষে জারগা থেকে এমেছি, সেখানে মাত্র ৬ মাইল রাস্থা আছে যেটা পিচের রাস্থা এবং অস্ততঃপক্ষে ২০০ মাইশ রান্তা আছে যেথানে পাথর বা ইঁটের কুচি প্যান্ত নেই, সব এলাকার ছুর্গত মাছষের দিকে যাতে একটু নজর দেওয়া যায়—এনট্ট ট্যাক্স যদি করতে পারি, তাহলে একজিট ট্যাক্স কঃতে রবো না কেন। তাহলে কলকাতাকে রেখে, কলকাতার মঙ্গল করেও আমরা ধারা গ্রামবাংশার

মুষ, আমরা হয়তো কিছু জিনিস দারা সেই সব কিছু লোকের দাবী মেটাতে পারবো এই বলে। মোর বক্তব্য শেষ করছি।

প্রতিকে সমর্থন জানাছি। তবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমে এই পণ্য প্রবেশ কর লটিকে সমর্থন জানাছি। তবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার যে ষ্টেট্ মেণ্টটা রেখেছেন তার রিপ্রেক্ষিতে ছু'একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আদায়কত যে কর ই করের ভাগ কোথায় কোথায় কেমন ভাবে তার ইউটিলাইজেশন হবে তার কথা বলেছেন। ই প্রসক্ষে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শুধু কলকাতা প্রেশেন এবং মিউনিসিপ্যালিটি এই নিয়ে সি. এম ডি. এ. এলাকা নয় এবং সি. এম ডি. -র মধ্য দিয়ে যে ফিফটি পার্সেণ্ট আদায়কত অর্থ ব্যয় করা হয়, সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ছে, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—দেখা যাছে মিউনিসিপ্যাল দাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হছে, সেথানে মিউনিসিপ্যাল এলাকার সংলগ্ন যে সব বন্ধ্যী লাকা পড়ছে, সেথানে চুপি করের যে বন্টন, সেই বন্টন শুধু অসম বন্টন। করের বন্টনের যে থনৈতিক স্ত্র আছে সেই সাধারণ স্বেটাকে সেথানে অবহেল। করা হয়েছে।

## -05-6-18 p.m.]

আমি, স্থার, আপনার মাধ্যমে হ'একটি উদাহরণ এখানে রাখতে পারি। আমার যে লক। তার ঠিক পাশেই মিউনিসিপ্যাল এলাকা; সেই এলাকায় যেভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ওয়া হচ্ছে, আর সেথানকার সংলগ্ধ অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির হাতে মাত্র হু'লক টাকা দেওয়া চ্ছ। তাতে অঞ্চল পঞ্চায়েতে সেধানে বেশী ব্যয় করবার অধিকার নাই। আর C.M.D.A. ভাবে দেই টাকাকে ব্যয় করছে—তাতে পঞ্চায়েতগুলির কোন Say নাই। শুধু তাই নয় ।শঙ্করবাবু যে মগর। এলাকার কথা বলেছেন— পুলিশ নাকি ওথানে এমন চাপ পৃষ্টি করছে যাতে ীকরের লোকেরা কাজ করতে পারছে না। আমি নির্বাচনের পর মগরার যেখানে চুঙ্গীকর াদায় হয়, দেখানে আমি তিন রাত কাটিয়েছি, কাজেই ঘুনীতি যেভাবে দেখানে হচ্ছে, তার সঙ্গে ামার কিছু পরিচয় আছে। ওধু পুলিশের লোক নয়, চুশীকরের যাঁরা কর্মচারী আছেন, াদেরও এর সঙ্গে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক আছে। প্রত্যেকদিন চুঙ্গাকরের লোকের বিক্নদ্ধে পুলিশ ভিযোগ করছে এবং পুলিশের বিক্দ্ধে চুদীকরের লোকেরা অভিযোগ করছে। শুধু তাই নয়, ীকর চালু হবার পর প্রথম দিকে যে পরিমাণ কর আদায় হতো, এথন তথ্য নিলে দেখা যাবে াহুপাতিক হারে এখন আদায়ের পরিমাণ অনেক কম। এই সম্পর্কে আমি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি কিৰ্মণ করছি। তিনি যেন ব্যাপারটা একটু থতিয়ে দেখন। এখন সেথানে দালাল স্ষ্টি রছে কম করে হলেও তিনশো থেকে চারশো? এই দালালরাও ঐ টাকার ভাতা পাচ্ছে। সঙ্গজনে আর একটা বিষয় এখানে আমি নিবেদন করছি। সেটা হচ্ছে যুক্তিটা মানি যে এই

Exit tax হোক। কিন্তু যেখানে কলকাতার ও বৃহত্তর কলকাতার শিল্প মার খাচ্ছে, যেখানে বাজার নাই, যেখানে এই এলাকা থেকে রপ্তানা ক্রমণঃ হ্রাস পাচ্ছে, হিসেব দেখলে ব্রতে পারা যায়, সেথানে এই বুহত্তর কলকাতার যে অর্থনীতি বিশেষ করে শিল্প অর্থনীতি, তাতে এই ধরনের কর মার থায়, যেথানে সাময়িকভাবে স্বাধীনতা অবলম্বন দরকার। কিছুদিনের জন্ত অভত এই Exit Tax বসান উচিত। ১৯৬৬ সালের পর থেকে বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতার শিল্প এলাকায় যে বিপর্য্য এসেছে, তারজক্ত এইরকম একটা চিন্তা করা হয়েছে। তার সদে সঙ্গে একথা বলবো—যেকথা মাননীয় সদস্ত খ্রী সেনগুগুও ও ভট্টাচার্য্য বলেছেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। এই যে কর আদায় হচ্ছে তার উদ্দেশ শুধ যদি বুহত্তর কলকাতা ও C.M.D A.-ব মধ্যে সাঁমাবদ্ধ রাথা হয়, তাহলে আজকে, নাহয় কালকে পাশ্বিত্তী অঞ্চলে. গ্রামে ও ধারা পশ্চিম-বাংলার গ্রামের সঙ্গে তাদের একটা বিরোধ বাধতে পারে। কারণ গ্রাম থেকে যে জিনিয আসবে, তার জন্ম কর দেব, আর অন্য জায়গা থেকে মাল এলে তার ভাগ পাব না, বিশেষ করে গ্রাম্য স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে তারা এর ভাগ পাবে না, এই ধরনের বাবস্থা চলতে থা**কলে সেথানে প্রশ্ন** উঠবে ও বিক্ষোভ দানা বাধবে। কাজে কাজেই এই আইনে তার Protection থাকা দরকার। যাতে এই ধরনের কোন চিহু। ও প্রশ্ন কখনো না উঠতে পারে। শেষে এই আইনকে সংশোধন করে এই অহিনকে প্রয়োজন অনুযায়ী মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঠিক করে নেবেন। কারণ অভিন্যাক্স থেকে একটা আইনে পরিণত হচ্ছে। এমন ব্যবস্থা এর মধ্যে রাধুন যাতে এটা অন্ততঃ প্রকৃত জনকল্যাণ্যুলক প্রচেঠায় এই অথ বিনিয়োগ হয়, এই অর্থ যাতে সত্যিকাব আদায় করা যায় এবং যেসব তুর্নীতি আছে তার বিরুদ্ধে Protection-এর ব্যবস্থা হবে। এই কথা কয়টি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শীব্দের বারি বিশাসঃ মাননায় উপাধাক্ষ মহাশয়, এটি একটি অত্যন্থ গুরুত্বপূর্ণ বিল, যা অর্থমন্ত্রী মহাশয় এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন নিশ্চয়ই করছি। এবং আপনার মাধ্যমে তার সম্বন্ধে হ'একটি বক্তব্য রাথছি। এই বিভাগ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০ তারিথ থেকে আরম্ভ করে ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথ পর্যন্ত ৫৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৫৩ টাকা রোজগার করেছে। আর এর থেকে যে এক্সপেনডিচার হছেে সেটা ৫০ লক্ষ টাকার মত। এই যে একটা বিরাট টাকা যেটা বিভিন্ন দিক থেকে আসছে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করে দেখব যে এই ট্যাক্সেসনের মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রামের মান্ত্র্য একেকটেড হছেে কি না, ক্ষতিগ্রন্ত হছেে কি না। দেখতে হবে এদের ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা আছে কি না। ক্ষে সমন্ত শ্রেণীর লোকের আর্থিক ট্যাক্স না দিয়ে, বিরাট ট্যাক্স ফাকি দেয়, তাদের সম্বন্ধেও এইটাকে,ভাল করে পর্যালোচনা করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার নাধ্যমে আমি একটা জিনিসের প্রতি নজর দিতে বলছি, সেটা হছেে সিক্ষ, কটন ইত্যাদি জাতীয় জিনিস থেগুলির এক্টি ট্যাক্স হছেে শতকরা ১ টাকা। অথচ গরীব কুটীরশিল্পী এবং এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাথার জক্ত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রাণী সিহু বোর্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের পক্ষ থেকে সাবসিডি দিচ্ছে, লোন দিচ্ছে। আর আঞ্চকে সেই শিল্পের উপর পরে।ক্ষ-ভাবে যে ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা গিয়ে পড়ছে গ্রামের যে সিন্ধ রেরার, যে তুঁতের চাষী তাদের ঘাড়ের উপর। কাজেই এই ধরনের ট্যাক্স কেন করা হচ্ছে তা আমি ব্রতে পারছি না। আর একটা জিনিষ দেখন, এই যে কফি, এই কফির উপর ট্যাক্স বদেছে পার কে, জি. ২ প্রসা, এটা গরীবের থাতের উপর নয়, এটা বদেছে কফির উপর। আপনি জানেন এই কফি কোন শ্রেণীর লোকে থায়। এটা বড় লোকের। থায়। যারা বড় বড পুঁজিপতি তারাই এই কফি ধায়। তাই বলছিলাম প্যালোচনা করে দেখলে এইরকম বছতর জিনিস পাবেন, যেটার যে পারসেনটেজ হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। পরোক্ষভাবে যেটায় ট্যাক্স হওয়া উচিত ছিল না ্সটার ট্যাক্স হযেছে। দরিত জনসাধারণেব প্রতি পরোক্ষ ট্যাক্সের এইরক্ম ব্যবস্থা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশ্য ,যন রদ এবং রহিত করেন। এবং ট্যাক্স ন। দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে স্তবোগস্থবিধা যার। গ্রহণ করছে তাদের প্রতি ব্যবস্থা যেন আরও জোরদার করা হয়। মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য, আমি আপনার সামনে বলতে চাই যে, যে এখানে ছুর্নীতির কথা উঠেছে। স্থার, আপনি জানেন যে এই বিভাগ একটা নৃতন বিভাগ। এথানে ডিরেক্টার অব ্সলস ট্যাক্স এবং ডিরেক্টার অব এণ্টি ট্যাক্স এই হু'টি পোঠে একই লোক কাজ করছেন মিঃ এস, কে, বোস। তিনি হু'টি গুরুত্পূর্ণ পোটফলিও নিয়ে আছেন। আবার এথানে বিভিন্ন বকম পোই আছে এই ডিপাটমেন্টের আগুারে যা অস্ত ডিপাটমেন্টে নেই। যেমন ক্যাসিয়ার কাম ক্লাক, ইন্সপেক্টার, এস, আই, পেট্রোলম্যান কাম পিওন এবং এদের যে মাইনে তাতে তারতম্য আছে এটা আমেরা বুঝতে পারছি। আবার অক্স দিকে দেখবেন গ্রামের দিক থেকে যে ঐ ঠাকুরপুকুরের কাছে একটা চেকপোষ্ট—আর আমাদের মিনিষ্টার তক্ষনবারর বাঙ্গীর কাছে একটি চেকপোষ্ট। আর ্যথানে এইসমন্ত চেকপোষ্ট আছে সেথানে কোন বাড়ী যর নেই, থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের কোন প্রোটেকসনের ব্যবস্থা নেই।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক: স্থার, অন এ পয়েণ্ট অব অর্ডার—হাউদে কোন কোরাম নেই।
মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ হঁটা, হাউদে কোন কোরাম নেই।

**্রীজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ** স্থার, আজকে এই বিলের উপর যাদের আলোচনা করার কথা ছিল তারা আগামীকাল স্থযোগ পাবেন তো ?

Mr. Deputy Speaker : ইা।, পাবেন। The House stands adjourned till l p.m. tomorrow.

## Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-17 p.m. till 1 p.m. on Wednesday, the 12th April, 1972, at the "Assembly House", Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesay, the 12th April, 197', at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 9 Ministers, 5 Ministers of State, 2 Deputy Ministers and 189 Members.

[ 1-1-10 p. m. ]

#### OATH OR AFFIRMATION

Mr. Speaker: Honourable members, if any of you have not yet made an oath or affirmation of allegiance, you may kindly do so.

(There was none to take oath)

## STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

## কুস্থমপুর জলনিকাশী পরিকল্পনা

- \*>>৪। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৩।) **শ্রীস্থারচন্দ্র দাস:** সেচ এবং বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কাঁথি থানার অন্তর্গত কুস্মপুর জলনিকাশী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে কি না;
  - (খ) উত্তর হঁটা হইলে—
    - (১) ঐ পরিকল্পনার জন্ত কত টাকা বরান্দ করা হইয়াছে, এবং
    - (२) উক্ত পরিকল্পনার কার্য কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

**জ্রীনিতাইপদ সরকার:** স্থার, আমার একটা Point of Previlege আছে। আমার ১৮৩ নম্বর অমুমোদিত প্রশ্নের কোন জবাব টেবিলে নেই।

মি: স্পীকার: আচ্ছা, আমি এটা দেখবো।

## শ্রীম্বনিতী চ্যাটার্জী:

- (ক) কুস্তমপুর জলনিকাশ প্রকল্প এখন পর্যন্ত চূড়াস্তভাবে গৃহীত হল্প নাই। এই সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে।
- (খ) বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, সেথানে SDO, Irrigation এবং অন্তান্ত আফিসাররা তদন্ত করে এবং সেথানে থাল কেটে জল নাবের করলে বিরাট এলাকার ধান প্রতি বছরই নই হচ্ছে এবং বড় পরিকল্পনা করা হচ্ছে, থাল কেটে জলবের করার জন্ত যে Contai বেদিন সেই Centai Basin পর্যন্ত বেরোছে না, প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার একর ধান নই হচ্ছে। কাজেই কেন এত বিশ্বহছ্ছে সেটা জানাবেন কি?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: সদস্ত মহাশয় যথন এই প্রশ্ন করেছেন আমি আশা করবাে, এই প্রশ্নের সহতর উপযুক্ত তদস্ত হবার পরে দেওয়াই বাঞ্নীয়। বর্তমানে এই প্রশ্নের অবতারনা হতে পারেনা।

শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস: যেটা সত্য সেটা স্থীকার করে নেওরাই ভাল। যেথানে তদন্ত হচ্ছে এবং আমি জানি land acquisition Department-এ তার Scheme পাঠান হয়েছে, এদের উত্তরে আমি সম্ভই হতে পারছি না। কেননা, আমি প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করে দেখেছি, তাদের File আছে ভাল করে দেখুন এবং তাড়াতাড়ী করবার জন্ম চেষ্টা করবেন কি না?

#### (No reply)

Mr. Speaker: Starred question no. 115 and 116 may be taken up together.

## গ্রাম বৈচ্যাভিকরণ

- \*১১৫। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৮।) **একানাই ভৌমিক**ঃ সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রি-মহাশর অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিম বাংলায় জেলাওয়ারী কতগুলি গ্রামে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ পর্যন্ত বৈচ্যতিকরণ করা .

    হইয়াছে; এবং
  - (খ) ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবাংলার কোন্জেলায় কতগুলি গ্রামে বৈহ্যতিকরণের প্রস্তাব ছিল এবং এ পর্যন্ত এই বিষয়ে কিরপ অগ্রগতি হইয়াছে ?

## वाम रिक्कार्टस्ट्रण

\*১১৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৮০।) শ্রীনিতাই পদ সরকার: শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মক্রিমহাশর অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (১) পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত মোট কত গ্রামে বৈহ্যতিকরণের ব্যবস্থা হইরাছে;
- (২) বাকী গ্রামগুলিতে বৈত্যতিকরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি: এবং
- (৩) বৈত্যতিকরণ করিয়া 'স্থালো টিউবওয়েলগুলির' পরিচালনার সরকারী কোন প্রকল্প আছে কি ?

## শ্রীমূলীতি চটরাজ:

- (১) ১৯৭২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩২৮টি মৌজায় বৈছাতিকরণের বাবস্থা করা হইয়াছে।
- (২) বর্তমানে ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ১০,০০০ মৌজা বৈহ্যতিকরণের পরিকল্পনা আছে।
- (৩) হঁ্যা, বৈহ্যতিকরণের সাথে সাথে গ্রামগুলিতে অগভীর নলকৃপসমূহে বিহ্যাৎ সংযোগ করিবার প্রকল্প আছে।
- (ক) ক্ষেত্রারী, ১৯৭২ পর্যান্ত পশ্চিমবাংশায় যে সকল গ্রামে বৈত্তীকরণ করা হইয়াছে তাদের জেলাওয়ারী পরিসংখ্যাণ নিমে প্রদক্ত হইল:—

| (১) বাকুড়া—           | 200         |
|------------------------|-------------|
| (২) বীরভূম –           | >09         |
| (৩) বর্ধমান—           | ৫৬১         |
| (৪) কুচবিহার—          | >8          |
| (e) मार्कि <b>न</b> ং— | 366         |
| (৬) হুগলী—             | ೨৮०         |
| (৭) হাওড়া—            | >8¢         |
| (৮) জলপাইগুড়ি—        | <b>59</b> 6 |
| (৯) মালদহ—             | 9¢          |
| (১০) মেদিনীপুর-        | - >60       |
| (১১) मूलिनावान-        | - 485       |
| (১২) ननीय!—            | 889         |
| (১৩) ২৪ পরগনা—         | <b>668</b>  |
| (১৪) পুরুলিয়া—        | •>          |
| (১৫) পশ্চিমদিনাজ       | पुत्र- ४৮   |

मार्गे— ०२१৮

(খ) ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবাংলার গ্রাম বৈছ্যতীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ও উপায় অগ্রগতির পরিসংখ্যান টেবিলে উপস্থিত করা হইল —

| ( <b>জ</b> শা        | যোজনা প্রকল্পে<br>গ্রাম বৈহ্যতিকরণের<br><b>ল</b> ক্ষ্যমাত্রা | কাজ দেওয়া<br>হইয়াছে | যোজনা বহিভূতি অর্থাৎ পল্লী বৈহ্যতীকরণ কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্বীকৃত অর্থে গ্রাফ<br>বৈহ্যতীকরণ নের লক্ষ্য মাত্র | উ <b>ক্তপ্রকল্পে</b><br>বৈহ্য <b>তীক-</b><br>করনের <b>গুজ</b><br>থরচ<br>ংইয়াছে |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (১) বাকুড়া—         | <b>२&gt;</b>                                                 | ৩৮                    | <b>&amp;</b> 0                                                                                             | 4.1.                                                                            |
| (২) বীরভূম—          | € 0                                                          | 74                    | 22                                                                                                         | € 9                                                                             |
| (৩) বধমান—           | <b>৬</b> 8                                                   | 8 8                   | 0                                                                                                          | <b>6</b> 9                                                                      |
| (৪) কুচবিহার –       | >>                                                           | >                     |                                                                                                            | <b>~~~</b>                                                                      |
| (१) मार्किनिः-       | e                                                            | •                     | >0                                                                                                         |                                                                                 |
| (৬) ছগলী—            | <b>&gt;&gt;</b> •                                            | •8                    | >00                                                                                                        | >00                                                                             |
| (৭) হাওড়া—          | 40                                                           | <b>२</b> २            | -                                                                                                          |                                                                                 |
| (৮) জ্বপাইগুড়ি—     | >0                                                           | 8                     |                                                                                                            | _                                                                               |
| (२) मानमर-           | ь                                                            | -                     | <b>(</b> 0                                                                                                 | 89                                                                              |
| (১০) মেদিনীপুর-      | 8%                                                           | <b>૭</b> ૧            | <b>২</b> 0 •                                                                                               | 59¢                                                                             |
| (>>) मूर्निमावान-    | >@                                                           | >@                    | >60                                                                                                        | 225                                                                             |
| (১२) नमीक्रा—        | >8                                                           | >8                    | ( o                                                                                                        | ્ર                                                                              |
| (১৩) ২৪-পরগনা—       | ۵۰۲                                                          | ৭৩                    | 200                                                                                                        | > <b>0</b> •                                                                    |
| (১৪) পুকুলিয়া—      | २०                                                           | 8                     | \<br>\<br>\                                                                                                | >•                                                                              |
| (১৫) পশ্চিমদিনাজপুর- | - 8                                                          |                       |                                                                                                            | _                                                                               |
|                      |                                                              |                       |                                                                                                            |                                                                                 |

বিঃ দ্রঃ যোজনা প্রকল্পে বাকুড়া জেলার যে ৩৮টি গ্রামে ১৯৭১-৭২ সালে বৈহ্যতীকরণ হইন্নাছে উহার মধ্যে ১৭টি প্রবর্ত্তী বংসরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্ভাব্য অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্ম তথ্য — ১৯৭১-৭২ সালের প্রবল বর্ষণ ও বন্ধার দরুন পরিকল্পনা মাফিক গ্রাম বৈহতীকরণের কাজ সম্পূর্ণরূপে বাহত হয়।

Mr. Speaker: The answer has already been laid on the table. It is useless to wastex time. The honourable members may kindly see the answer from the table.

**এ নতী গীতা মুখার্জী:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আরো একটা প্রশ্ন আছে, সেটার উত্তর। আপনি যে-কটা গ্রামের উল্লেখ করলেন টেবলে যা লেখা আছে তাতে দেখা বাছে সবকটি যোগ করলে দেড় হাজারের বেশী হবে না। কাজেই আপনারা যে f .. ....

বলছেন দশ হাজার গ্রামকে এক বছরের মধ্যে বৈহ্যতিকরণ করবেন, এর জক্ত আপনার। কি ব্যবস্থ। গ্রহণ করেছেন ?

্ **শ্রীস্থমীতি চট্টরাজ:** মাননীয় সদস্যাবোধ হয় এটা **ল**ক্ষ্য করে দেখেননি যে যোগ করলে ৩ হাজার ২৭৮টি গ্রাম হচ্ছে।

শ্রীমতী গাঁডা মুখার্জিঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই যে ৩ হাজার ২ ৭৮টি গ্রামের কথা উল্লেখ করলেন এগুলি ক বছরের মধ্যে হয়েছে বলতে পারবেন কি ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ:** উপযুক্ত নোটিশ দিলে এটা বদা সম্ভব হবে।

শ্রীমতী গীতা মুখার্জিঃ সম্প্রতি আমি একটা ইনফর্মেসন দিয়েছিলাম। আপনার উত্তরের মধ্যে ১০ হাজারের একটা বিরাট গ্যাপ দেখতে পার্চিছ। আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি যাতে করে আপনি বলছেন নোটশ দিন ?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: মাননীর সদস্তকে আমি অহুরোধ করবো যে উপযুক্ত নোটিশ পেলে আমর। তার সহত্তর দেব।

শ্রীসরোজ রায়ঃ আপনার লিটের ভিতর যে গ্রামগুলি আছে সেগুলি ছাড়াও এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে টিউবওয়েলস হয়ে গেছে অথচ বিহাতের অভাবে সেগুলি চালু হছে না, এগুলি আপনার লিটের মধ্যে নেই আমরা তা জানি। আমরা এও জানি আপনার লিটের ভিতর এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে টিউবয়েলস, ডিপ টিউবয়েলস ইত্যাদি হয়নি। কাজেই প্রয়োজনবাধে যে সমন্ত গ্রামে টিউবয়েলস হয়ে গেছে অথচ বিহাতের অভাবে চালু হছে না সেগুলি কি আপনার লিটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন?

শ্রীস্থনীতি চটুরাজঃ প্রয়োজনবোধে নিশ্চয়ই আমরা তা করবো। আপনি বেটা বললেন সব সময় সেটা লক্ষ্য করে চলব। মাননীয় সদস্যের কাছে আমি কথা দিলাম যে প্রয়োজনবোধে চাষের ক্ষেত্রে বিহ্যুত্শক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যঃ বর্তনানে পশ্চিমবঙ্গে যে বিছাৎ সংকট চলেছে এই অবস্থায় আরে। কতটা পরিমান বিছাৎশক্তি উৎপন্ন হলে ১০ হাজার গ্রামকে বৈছাতিকরণ করা যায়, সেদিকে শক্ষা রেখে আপনারা উৎপাদন রুদ্ধির পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছেন কি ?

**শ্রীস্থনীতি চটুরাজ** : এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আসতে পারে না।

শ্রী স্থালচন্দ্র পাঞাঃ বিচ্যৎ শক্তি সরবরাহ করবার জন্ত যে গ্রামগুলিকে ধরা হয়েছে তার বাইরেও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম রয়ে গেছে বা এলাকা রয়েগেছে যেথানে বিচ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করলে ক্ষরির দিক থেকে যথেঠ উপকার হবে। কাজেই সেই গ্রামগুলিকে আপনার এই লিটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবার কোন ব্যবহা করবেন কি ?

Mr. Speaker: It has already been answered.

[1-10—1-20 p.m.]

শীনিভাইপদ সরকার: অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১৮০ এর উত্তর কিন্তু টেবিলে নেই, আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আর যে প্রশ্নগুলি রয়েছে যে, বাকী গ্রামগুলিতে বৈত্যতিকরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং বৈত্যতিকরণ করিয়া স্থালো টিউবওয়েলগুলির পরিচালনার-সরকারী কোন প্রকল্প আছে কি এই হুটি প্রশ্নের জবাব আমি মনে করি এখানে দেওয়া দ্বকার।

প্রীম্মনীতি চট্টরাজ: বাকী গ্রামগুলিতে বৈহ্যতিকরণের পরিকল্পনা আছে, এগুলি উপযুক্ত্তাবে তদন্ত করা হচ্ছে। আর যে প্রশ্ন, স্থালো টিউবওয়েলগুলি পরিচালনার সরকারী কোন প্রকল্প আছে কিনা সে সহদ্ধে বলছি, এটাই প্রকল্প নিচ্ছি, আলোচনা চলেছে এবং যথাসময়ে এর সম্ভব্ন দেব।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, যে সমন্ত গ্রামগুলিতে বৈছাতিকরণ হয়েছে সেথানে স্থানো টিউবওয়েল যা আছে তাতে বৈছাতিকরণ হয়েছে কি?

শ্রীস্থলীতি চট্টরাজ: এখনও পর্বন্ত হয়নি। তবে আপনি যে প্রশ্ন করলেন দে প্রশ্নের উপবৃক্ত উত্তর উপবৃক্ত নোটিশের পরেই দেওরা উচিত। কারণ এ প্রশ্নের মধ্যে হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন আসতে পারেনা বলেই আমি মনে করি।

প্রীসরোজ রায়: >০ হাজার গ্রামকে এক বছরের মধ্যে কভার করা হবে এটা বলা হয়েছে। ঘটনা যদি ঠিক হয় তাহলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার একটি মাত্র সাপলিমেন্টারী যে বাংলাদেশে সেই পরিমান পাওয়ার কি আপনাদের হাতে আছে বা মেটিরিয়ালস, পাওয়ার ইত্যাদি আছে কি যাতে ১০ হাজার গ্রামকে এক বছরের মধ্যে কভার করতে পারবেন ?

**ঞ্জিন্সনীতি চট্টরাজ:** সে সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা চলেছে এবং উপযুক্ত ভাবে সমাধান করার চেষ্টাই আমরা চালিয়ে যাক্তি।

শ্রীশরৎ চক্স দাসঃ মার্চের ভেতরে যে যে গ্রামে বৈছ্যতিকরণের কাজ শেষ করার কথা ছিল তার মধ্যে কোন কোন গ্রামে ঠিকাদাররা কাজই আরম্ভ করেনি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তারজক্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কর্বেন কি ?

**জ্রীত্মনীতি চট্টরাজ:** যদিও এ প্রশ্ন আসতে পারে না তবুও বলছি, উপযুক্ত তথ্য সর্বরাহ করলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা করবোই।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস: পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর ও চেলিওনগরে মার্চের ভেতরে শেষ করবার কথা ছিল কিন্তু ঠিকাদাররা কাজই আরম্ভ করেনি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এর তদস্ত করবেন কি ?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: আপনি লিখিতভাবে উপযুক্ত তথ্য পেশ করবেন, আমি তদন্ত করবো।

শ্র শ্রীললিত গায়েন: মাননীয় মরিমহাশয় জানাবেন কি, ২৪ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় যেমন
বাক্তপুর থানার সীতাকুণ্ডু ও উত্তর কল্যানপুর লাইট পোষ্ট পোত। থাকা সত্তেও দীর্ঘ চার বছরে
কেন বিহাৎ গেল না !

Mr. Speaker: The question does not arise.

## বন্ধ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রক ওয়ার্কস কারখানা

- \*১১৭। (অন্ন্ৰ্মোদিত প্ৰশ্ন নং \*১৬০।) **শ্ৰীবিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্তী:** বন্ধ ও ছুৰ্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্ৰিমহাশন্ত্ৰ অন্নগ্ৰহপূৰ্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বেহালার ইণ্ডিয়' ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া ফ্যান) কারণানা দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় প্রায় আড়াই হাজার আমিক কর্মচাত হয়ে চরম তরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন:
  - (থ) অবগত থাকিলে এই কারথানাটি পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন; এবং
  - (গ) এই কারখানার শ্রমিকদের জমা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি!

শ্রীগোপাল দাস নাগ: (ক) ১৯৬৮ সালে কোর্টের আদেশ বলে এই কোম্পানী গুটান হয়। নিযুক্ত লিকুইডেটর কোম্পানী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারদের দেনা মিটাইবেন।

(খ) কার্থানাটি দায়মুক্ত অবস্থায় নিযুক্ত লিকুইডেটর হইতে থরিদ করিয়া **অক্ত কোন প্রতিষ্ঠান** পুনরায় চালু করিতে পারেন কিনা সরকার এই সম্বন্ধে অমুসন্ধান চালাইতেছেন।

(গ) যে সমস্ত শ্রমিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা তুলে নেবার জন্ত দরপান্ত করেছিল তার আংশিক টাকা পেয়েছে। পুরাতন পরিচালকরা সমস্ত টাকা জমা না দেওয়ার জন্ত সমস্ত টাকা দেওয়া সন্তব হয়নে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০৪০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই টকো পেলে রিজিওকাল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনার বাকী টাকা দেওয়ার বাবস্থা করবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর জানাবেন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের উচ্চোগে এই কারথানাটি চালাবার কথা কি ভাবছেন ?

ডঃ গোপাল দাস নাগঃ মাননীয় গদস্তা বোধ হয় মনে করতে পারছেন না এর আগের দিন প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আজ পর্যন্ত আইনগত এমন কোন অধিকার আসেনি যার ছারা কোন কার্থানার সরাসরি দায়িত্বভার বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্থানাটি চালাবেন কিনা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী: এই কারথানাটি চালু করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কি কোন পরিকল্পনা দিয়েছেন ?

**ডঃ গোপাল দাস নাগ:** পরিকল্পনা অনেকগুলি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী: এই যে বললেন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের বকেয়া টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ভাংকসান করেছেন, কবে নাগাদ এই টাকা শ্রমিকদের দেওয়া হবে ?

ডঃ গোপালদাস নাগ: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি বলেছি যে মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে রিজিওকাল প্রভিডেও কাও কমিশনার পাবেন সংগে সংগে তাদের টাকা বিতরণ আরম্ভ করব।

শীনিভাইপদ সরকার: যে মালিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ফাঁকি দিয়ে গেল তার বিক্লকে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা চিস্তা করছেন কিনা ? ভঃ গোপাল দাস নাগ: মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন না ১৯৬০ সালে এই কোম্পানীটি তদানীন্তন শশ্চিমবল সরকারের অ্পারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের কর্ত্থাধীনে ছিল। সেই সময় টেট ব্যাক্ষের পাওনা অনেক বেশী হওয়াতে নালিশ করে। ভারত সরকার সেই মামলা লড়েননি, কোম্পানীটি ওয়াইও আপ করে দেওয়ার অর্জার দেন ১৯৬৮ সালের জিসেহর মাসে। তারপর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করা হয়েছে। এখন যা বকেয়া আছে সেটা সব দেওয়ার দায়িত্ব ভারত সরকারের।

প্রীকুমার দীপ্তি সেন গুপ্ত: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কারথানা হাতে নিয়ে চালু করতে পারেন এমন আইন আমাদের দেশে নেই। এই রকম ধরণের কোন আইন করার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিন্তা করছেন কি?

ডঃ গোপাল দাস নাগঃ দেশে যা প্রচলিত আইন আছে ইনডাঞ্টিয়াল ডেভেল্পমেণ্ট এও বেগুলেশান এটা সেই আইনে পরিক্ষার বলে দেওয়া হয়েছে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া কোন প্রাদেশিক সরকারের হাতে এই ধরণের ক্ষমতা দেওয়া যাবে না।

শ্রীকুমার দীন্তি সেন গুপ্ত: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানালেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া আমরা এই বিষয়ে অপারগ। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই ব্যাপারে তাঁর রেকমেণ্টডেসান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে রাজী আছেন ?

ড: রোপাল দাস নাগঃ আজ পর্যন্ত যত কারথানা থুলেছে আমাদের স্থপারিশ অহুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার থুলেছেন। আমরা যেটা অহুভব করি তাঁরা সেটা অহুসন্ধান করে দেখেন এবং যথায়থ মনে করলে তাঁরা আমাদের-সাহায্য করেন এবং তাঁরা সরাসরি ব্যবস্থার মাধ্যমে খুলে দেন।

শ্রীমিরঞ্জন ডিহিদার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, আই, আর, সি,-র কাছ থেকে সম্বকারের কাচে কোন স্তপারিশ করা হয়েছে কিনা এই কারখানা খোলার জন্ত ?

ডঃ গোপালনাগ দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ২নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি ষে এই কর্মধানা লিকু ইডেটরের কাছ থেকে অন্ত যে কোন কোম্পানী যদি থারদ করে নেন তাহলে সাহায্য করতে পারেন। নতুন কোম্পানী কর্ত্বক লিকুইডেটর-এর কাছ থেকে থরিদ করে নিয়ে কার্মধানা চালু করবার জন্য ষ্টেট ব্যাক, ইউনাইটেড ব্যাংক সকলকে পশ্চিমবদ্ধ সরকারের কাছ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কিন্তু উত্তর আজ পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি।

## রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান

\*১১৮। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৬৬।) শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ অর্থবিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- 🌶 (১) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত ;
  - (२) हेहा कि मठा य छेक मः इछिनात अधिकाः म क्या हिला कमान इहे एउ है ,
  - (৩) সত্য হইলে, উহার প্রধান কারণ কি কি; এবং
  - (৪) কোন কোন সংস্থার লোকসানের পরিমাণ কত?

[ 1-20—1-30 p.m.]

Dr-Zainal Abedin: This question was originally asked in the Finance Department. Subsequently, it has been referred to my Department. So, I beg to answer that much is related to my Department.

- (১) সরকারী সংস্থা বিভাগের অধীনে আপাততঃ ১০টি (দশটি) সংস্থা।
- (३) हंगा।
- (৩) লোক্সানের বিভিন্ন কারণ আছে. ত্রাধ্যে নিম্নলিখিত বারণগুলি প্রধান:-
- (ক) যন্ত্রাদির উৎকর্ষতার অভার।
- (থ) যন্ত্রাদির আমদানীর অস্ত্রবিধা।
- (গ) শ্রমিক অশান্তি।
- (ঘ) কোন কোন কোত্রে কাঁচামালের অভাব।
- (ঙ) কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত বাজারের অভাব।
- (চ) কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ।
- (ছ) পরিচালনার <u>কটি-বিচাতি</u>।
- (জ) রাজো রাজনৈতিক অনিশ্রেতা।
- (ঝ) ওয়াকিং ক্যাপিটেলের অভাব।
- (ঞ) পরিকল্পনার জটি-বিচ্যাতি এবং লক্ষ্যের পরিবর্তন।

(৪) সংস্থার নাম লোকসানের পরিমাণ ১। ছুর্গাপুর প্রজেক্টন লিঃ ১২,৪০,১১,০০০ টাকা

( স্ব্যাকুল্যে ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত )

২। তুর্গাপুর কেমিক্যাল লি: ২,২৫,২৬,১৮৪ টাকা

( সর্বসাকুল্যে ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত) ৩। কল্যানী স্পিনিং মিলস লিঃ ২,৪২,৮৬,৩৯৫ টাকা

( স্ব্যাকুলো ১৯৭০-৭১ প্র্যন্ত )

8। ওয়ের বেলল আলা ইণ্ডাফ্রীজ কর্পোরেশন ১৪,৩২,০০০ টাকা (সর্বসাকল্য ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত )

ে। দি ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল এগণ্ড এ্যালায়েড ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৩,০৬,১৩ টাকা?

্সর্বসাকুলো ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত ) ৬। ওয়েটিং হাউস ল্যাক্সারি ফারমার লিমিটেড ৭০,৬৫,২৬০ টাক। (সর্বসাকুলো ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত )

শীনিজাইপদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় লোকসানের একটা ফিরিন্ডি উল্লেখ করেছেন ও পরিমানের কথাও বলেছেন। তা থেকে মনে হয় যে বিরাট লোকসান হছে। আমার প্রশ্ন হল এই যে সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থা এর লোকসান কমানোর জন্তু সরকার কি কি পরিকল্পনার কথা চিস্তা করছেন?

ডা: জন্মনাল আবেদিন: It is evident that these undertakings have been brought under the supervision one departments. একটা আলাদা সেকরোটারিয়েট, ভাররেকটোরেট এর অধীনে ক্লোস অ্পারক্রিসান করে যে যে লোকসানের বিষয় জানতে পেরেছি তা দ্র করবার চেঠা করছি। দক্ষ, যোগ্য স্বরক্ষ পাচ্চালনায় লোক্ষান দর করবার চেঠা করছি।

শ্রীমিডাইপদ সরকার: কোন কমিসান নিয়েগের কথা চিন্তা করছেন কি?

**णाः जग्रमाल আবেদিনः** ना कत्रहिना.

**্রীনিতাইপদ সরকারঃ** আমরা মনে করি যে সমস্ত সংস্থায় বড় বড় আম**লা রয়ে**ছে তাদের জন্মই বিরাট লোকসান হচ্ছে।

Mr. Speaker: That is a mather of opinion.

শ্রীনিভাইপদ সরকার: ছুর্গাপুর্ছীল ও ছুর্গপুর এলায় ষ্টিলে লোকসান হচ্ছে সেজন্য কতকগুলি প্লেপ নিয়েছেন। সেথানে জয়েণ্ট বিভিন্ন তৈরী করবার কথা বলেছেন, আমার কথা হচ্ছে যে এই জয়েণ্ট বভিন্ন তৈরী করবার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

**डाः जग्रमान आद्यप्तिः** भवषेशि विद्युष्टमाधीन ।

**এজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ** ছর্গাপুর ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট সরকারী পরিচালনাধীন। এই ছর্গাপুর ষ্টেট ট্রান্সপোর্টে যে ঘটিতি তারজন্য সরকারী কভ্পক্ষই দায়ী এই কথা অস্বীকার করতে পারেন না। এই ক্রটি বিচ্যুতি দূর করবার জন্ম কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা জানাবেন কি প

ডাঃ জয়নাল আবেদিন: আমি আগে বলেছি I have told you.

Mr. Speaker: Thig has alnesdy been answered.

**একুমার দীন্তি সেনগুপ্ত:** রাষ্ট্র পরিচালনাধীনে কি হেতৃ লোকসান হচ্ছে তার একটা বিরাট ফিরিন্তি মন্ত্রিমহাশয় দিয়েছেন, এর মধ্যে তুর্নীতির কোন উল্লেখ নেই। তাহলে কি ধরতে পারি যে রাষ্ট্র পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানে কোন তুর্নীতি নেই ?

ভাঃ ভয়নাল আবেদিনঃ তারজন্য লোকসান দায়ী আমি এ কথা বলিনি, থাকতেও পারে, I have not denied it.

শ্রীমতী গীজা মুখোপাধ্যায় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন সব কিছু বিবেচনা করা হচ্ছে। তার স্থত্তেই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই সব সাধারণ বিবেচনার স্তর থেকে তুলে হুর্গাপুর ষ্টিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটা স্থ নিদিপ্ত ব্যবহা নিয়েছেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি ইত্যাদি নিয়ে কমিট করার, কাজেই এটা এমত নেবুলাস বিবেচনার স্তরে না রেথে জ্বত সমাধানের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

প্রী জয়নাল আবেদিন: আমি যে মূল প্রধান কারণগুলি বলেছি তা যদি দূর করতে পারি তাহলে কমিটির কথা আসছে না। এই কমিটি নেই বলে যে লোকসান হচ্ছে তা বলিনি। আমি যে প্রধান কারণগুলি বলেছি তা যদি হুর করতে পারি তাহলে লোকসান হুর হুবে।

শ্রীমতিগীত। মুখার্কী: আপনি বিজ্ঞিক কারণের মধ্যে এই কমিটি করার যেজনে যে কারণ যা উপৰ্কৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থ। হিসাবে ইতিমধ্যে হুগাপুর Steel-এ গ্রহণ করা হয়েছে সেটা বিবেচনার মধ্যে রাধছেন কি?

**এজয়নাল আবেদিন: সে এর আ**সে না ।

## রবি ফসলের জন্ম ক্যানেল হইতে জল সরবরাহ

- \*১১৯। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩১।) **শ্রীঅখিনী রায়**: সেচ ও বিহাৎ বিভাগের ত্ত্বিমহোদয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) দামোদর উপত্যকা করপোরেশন এলাকায় রবি ফসলের জক্ত ছ্গাপুর মেন ক্যানেল হতে বর্ধমান জেলায় জল সরবরাহ করা হয় কি:
  - (খ) উত্তর হাাঁ হইলে গত তিন বংসরে (১৯৬৯—১৯৭২) কি পরিমাণ জমিতে (ইন একারেজ) রবি ফসলের জন্ম জল সরবরাহ করা হইয়াছে; এবং
  - (গ) প্রতি বংসরে সরবরাহের সময়কাল এবং ১৯৭২ সালে কোন তারিও পর্যন্ত সরবরাহ করা হইবে ?

## শ্রীশান্তি চাটার্জি:

সেচ ও বিহাৎ বিভাগের ভারতপ্রান্ত্র মন্ত্রি কর্তৃক—

- (क) ইয়া।
- (থ) ১৯৬৯-৭০ সালে ৩৫,১৪৯ একর জমিতে, ১৯৭০-৭১ সালে ৫৭,০৮৩ ,, ,, ১৯৭১-৭২ সালে ৯০,০০০ ,, ,, (প্রায়)।
- (গ) ১৯৬৯-৭০ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত এবং ১৯৭০-৭১ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্যান্ত জল সরবরাহ করা হইয়াছিল। ১৯৭১-৭২ সালের ১লা ভিসেম্বর হইতে এখনও পর্যান্ত জল সরবরাহ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত, কোন সময় পর্যান্ত জল সরবরাহ করা যাইবে এই প্রশ্নটি এখনও সরকাবের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

শ্রীসরোজ রায়: ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যান্ত কত একরে জল দেওয়া হয়েছে তার হিসাব দিলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে সমস্ত জায়গা থেকে জল দেবার জন্ত tax আদায় হচ্ছে অথচ সেথানে জল reach করে না ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ:** এরকম উপযুক্ত অভিযোগ এলে নিশ্চয় তার তদম্ করব – তবে এরকম অভিযোগ আদে নি।

শ্রীপুরঞ্জয় পরামাণিক: যে সমস্ত অঞ্চলে canal-এর জল পায় না সেখানে canal কর মকুবের কথা চিস্তা করছেন কি ?

শ্ৰীস্থলীতি চট্টরাজ: এ প্রশ্ন ওঠে না।

## यूर्निमावाम (क्रमाग्न (वकात्र मःश्रा

- \*১২০। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৯১।) **জ্রীমহঃ দেদার বস্তু:** শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ২৯এ ফেব্রুয়ারী,১৯৭২ তারিধে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কর্মসংস্থানের কেন্দ্রে নথিভূক বেকারের সংখ্যা কত; এবং

(থ) ১৯৭১-৭২ সালে (২৯এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ পর্যস্ত) উক্ত কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলি মার্ফত ক্তজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে ?

## ডাঃ গোপাল দাস নাগ:

(ক) জেশা কর্মসংস্থান কেন্দ্র, বহরমপুর · · › ১৮,৪৮৪ জন প্রকল্প কর্মসংস্থান কেন্দ্র, ফারাকা · · · ৩,১২৭ জন

মোট ২১,৬১১ জন

(থ) জেশা কর্মসংস্থান কেন্দ্র, বহরমপুর ··· ৪০১ জন প্রকল্প কর্মসংস্থান কেন্দ্র, ফারাকা ··· ১৯ জন

মোট— ৪২০ জন

**এ। দেদার বক্স:** যা নথিভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে ৪০১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু বাকী বেকারদের কর্মসংস্থান দেবার কথা কি অদ্র ভবিস্ততে চিতা করছেন এবং চিন্তা করলে তার পরিকল্পনা কি ?

[ 1-30-1-40 p.m. ]

ভা: গোপাল দাস নাগ: শুধু আমি নয়, সারা পশ্চিমবাংলা সরকার এই বিষয়ে বিশেষ-ভাবে চিস্তা করছেন। আগের দিন একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম এটা একটা ভবিশ্বতের পশিসি ম্যাটার। এই সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত এখনও হয় নি। আমরা নানাভাবে চিন্তা করে দেখছি কিভাবে অতি জ্বাত নৃতন যুবকদের চাকুরির স্থযোগ স্পষ্টি করা যায়।

**শ্রীকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত:** এই চিস্তার সময় তাঁরা শুধু শহরের ছেলেদের কথা চিস্তা না করে গ্রামবাংলার প্রতিটি কনষ্টিটিউয়েশী ওয়াইদ অর্থাৎ বাতে প্রত্যেকটি কনষ্টিটিউয়েশী থেকে বাতে কিছু কিছু লোকের চাকরী হয় এই সম্পর্কে চিন্তা করছেন কি ?

মিঃ স্পীকারঃ এটা শুধু মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন সারা পশ্চিমবাংলার নয়। কাজেই ও প্রশ্ন এখানে আসে না।

**শ্রীআবত্তল থারি বিশ্বাস**ঃ যে তালিকা দিয়েছেন বেকারদের তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কোন চিস্তা করছেন কি?

ডাঃ গোপাল দাস নাগ: মৃশিদাবাদ জেলায় যেটা ভারত সরকারের সংস্থা ছিল তার পরিবর্ত কিছু হবে কি না সেটা জানা যায় নি। অনেক রকম কথা ভাবা হচ্ছে আমরা ভারত সরকারকে কিছু কিছু স্থপারিশ করেছি।

শ্রী আবস্তুলবারি বিশ্বাসঃ ফারাকায় যে শিলস্থাপনের স্থযোগ আছে সেই স্থযোগ নিয়ে ক্লেশনে শিল্প প্রকল্প করলে সেথানে মুর্শিশাবাদ জেলার এবং সারা বাংলাদেশের বেকারদের কর্মসংস্থানের স্থযোগ হবে। এই ব্যাপারে ফারাকাকে কিছু গুরুত দেওয়ার কথা চিস্তাকরছেন কি?

ভা: গোপাল দাস নাগঃ মাননীয় সদত্ত যেকথা বললেন সেটা মনে রেখে আমরা বিভিন্ন স্বপারিশ ভারতসরকারের কাছে করেছি। ফারাকায় যেসমন্ত বন্দোবত্ত এখনও প্র্যান্ত আছে সেগু**লো** কিভাবে সন্ব্যবহার করা যায় এবং আরও ওথানে শিল্পস্থাপন করা যা**য় কি না এইসব** চিস্তা করা হচ্ছে। যার ফলে ভবিশ্বতে কর্মসংস্থানের স্থযোগ স্প্রী হবে।

শ্রী তুহিন কুমার সামন্তঃ মুর্শিদাবাদ জেলার এম্প্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে অনেক যুবক যারা ইন্টারভিউ পেয়েছেন তারা চাকরি পায় নি। বাইরের লোকদের নেওয়! হয়েছে। এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে যাদের নাম পাঠাবে তাদের নেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা চিন্তা করছেন কি?

ডাঃ গোপাল দাস নাগঃ যে আইন আছে তাতে হচ্ছে ভ্যাকেন্সী এ্যারাইস করলে নোটিছিকেশান দিতে হবে কম্পালদারিলি এমপ্রয়নেন্ট এক্সচেপ্তাকে কিন্তু Submission from Employment Exchange may be accepted, or may not be accepted. যে লিষ্ট এমপ্রয়নেন্ট এক্সচেপ্ত থেকে পাঠাবেন তাকে নেওয়া না নেওয়া সম্পূর্ণ নিয়োগকর্তার ইচ্ছার উপর এবং এই ব্যাপারে সরকারী এবং বে-সরকারী দৃষ্টিভগী প্রায় একই। কোন কোন সময় সরকারী দপ্তরে চেষ্টা করা হয় যে যাতে যাদের নাম এমপ্রয়নেন্ট এক্সচেপ্তা থেকে পাঠায় তাদের মধ্যে থেকে নিতে।

## ঘাটাল মাপ্তার প্লান

\*১২১। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৮০।) **এ সুধার চন্দ্র বেরা:** সেচ এবং বিত্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্র্যুহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান এখন কি প্র্যায়ে আছে:
- (থ) সরকার কি অবগত আছেন যে ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাদীদের প্রায় প্রতি বৎসরের বন্ধায় অবর্ণনীয় ভূপণা ভোগ করিতে হয়:
- (গ) অবগত থাকিলে ঐ এলাকায় লোকেদের স্থবিধার জন্ম মাষ্টার প্লানের কাজ এখনে। কার্যকরী না হওয়ার কারণ কি:
- ্ঘ) ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যানের কাজ কবে নগোদ আরম্ভ হবে ?

## শ্ৰীশান্তি চাটাজি:

- (ক) ঘাটাল মাষ্টার প্র্যানটির প্রীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করিতে সময় লাগিবে,
- (থ) ঘাটাল মহকুমার নদীপথগুলি স্বল্লপরিসর হওয়ার ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে এই সকল নদীগুলিতে জলফীতি ঘটে এবং এই জলনিকাশের স্কৃত্র ব্যবস্থা না থাকার জন্ত প্রায় প্রতিবংসর বন্তা হইয়া থাকে,
- (গ) মান্তার প্ল্যানটি তৈরী করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে যাহাতে কিছু স্করাহা হয় তাহার জন্ত নিমলিথিত ছইটি থালের কাজ শুক্ত করা ইইয়াছে। (১) চনেনেশ্বর থাল, (২) কলমীজোড় থাল। এই থালগুলির সংস্কার সম্পূর্ণ ইইলে প্রায় ৪০ বর্ণমাইল এলাকা উপকৃত হইবে।
- (ঘ) পূর্ণান্ধ মাষ্ট্রার গ্ল্যানটি প্রস্তুত করিতে কিছু সময় লাগিবে। তারপর প্রয়োজনীয় অর্থবরাদেব ব্যবস্থা হইলেই কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**এছিরি নাধন দলুইঃ** শিলাবতী নদী বা কেটে থালের বন্তা প্রতিরোধের জন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

**শ্রীস্থনীতি চটুরাজ:** নোটিশ চাই।

## পুরুলিয়া জেলার লাকা শিল

- \*১২২। (অন্নোদিত প্রান্ন নং \*১৯৮) **এ সুকুমার বন্দোপাধ্যায়** বন্ধ এবং ত্র্বল শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পুরুলিয়া জেলার ছলদা এবং বলরামপুরে বন্ধ লাক্ষা কারথানাগুলি থোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং
  - (থ) লাক্ষা শিল্প আধুনিকীকরণ ও জাতীয়করণের দারা অহনত পুরুলিয়া জেলার কয়েক হাজার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের বাঁচাবার জন্ত সরকার কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পরিকল্পনা করছেন ?

#### **७: (गोशील मोज नांग** :

বিষয়টি 'কুটির শিল্প দপ্তরের' এরিয়ার ভুক্ত।

(ক) এবং (থ) এইসব কারখানার দায়িত্ব সরাসরি গ্রহনের কোন পরিকল্পনা নাই ! ছড়ি লাক্ষার উৎপাদন ও বাজার দরের উপর এইসব কারখানার কাজের তেজী মন্দি হয় । তবে আর্থিক অস্ত্রবিধার দরণ কোন কারখানার কাজ বন্ধ হইলে ব্যাংক ঋণের জন্ম জেলা শিল্প আধিকারিকের সাহায্য নিতে বলা হইয়াছে । এই শিল্প জাতীয়করনেরও কোন পরিকল্পনা নাই । কিন্তু আর্থ্নিকীকরনের জন্ম প্রয়োজনীয় সাহায্যের দানের ব্যবস্থা জেলা শিল্প আধিকারিক করিবেন ।

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন গত ১৯৭১ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ঝালদা লাক্ষা শ্রমিকদের কাজে নেবার জন্ম যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটা এখনও মানা হচ্ছে কিনা ?

ডঃ গোপাল দাস নাগ: ১৯৭১ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কিছু আমি করিনি, ঐ শিরে যথন ভয়ানক অব্যবস্থা ও বিশৃশুলা ছলছিল আমি গিয়ে পুরুলিয়ার একটা আগুরপ্তাণ্ডিং করে দিয়েছিলাম, ঐ আগুরপ্তাণ্ডিং এর পর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করার কথা ছিল। এই সমন্ত শিরের ব্যাপারে একটা অহসন্ধান করে দেখব সরকারের কি ব্যবস্থা করা উচিত শিল্পকে পুনরুদ্ধার এবং পুর্ণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্ত ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কিন্তু সময়াভাবে কাজগুলি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, আমরা সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি।

শ্রীকুকুমার বন্দ্যোপাধাায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি আই, আর, সি, আই, কাকা নিয়োগ করছে কিন্তু সবচেরে অনগ্রসর পুরুলিয়া লাক্ষা শিল্পে আই, আর, সি মাধা ঘামাছেন না কেন?

ভঃ গোপল দাস নাগঃ এটা একটা কৃটির শিল্প। আই, আর, সিকে ুএখনও পর্যস্ত যে দায়িত্ব দেয়া আছে সে হচ্ছে আবো বৃহত্তর অর্গানাইজড ইনডান্টি নেগুলিকে পুনন্ধরার করবার জন্ত । সেই কাজ করার পর যদি স্থযোগ এবং আইনের ব্যবস্থা হয় তাহলে ভবিয়তে এই শিল্পকে বাঁচানোর জন্ম তারা এগিয়ে আসবে। এই শিল্পগুলির সংগে একটা মন্তব্ড প্রশ্ন জড়িত আছে। মাননীয় সদস্য নিশ্চরই জ্বানেন যে এই শিল্পগুলি সম্পূর্ণ একম্পোর্টস অরিয়েন্টেড এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে এক্সপোর্টের পরিমাণ আমাদের দেশে আগে যা ছিল তার অনেক কমে গেছে। আমরা দেখছি ১৯৬২-৬০ সালে এক্সপোর্ট হয়েছিল ত হাজার টন সিলাক, আর ১৯৭০-৭১ সালে ১৩ শো টন। দ্বিতীয় কথা হচ্চে শতকরা ৯০ ভাগ যে এক্সপোর্ট হয় তার মাত্র ১০।১১ পালেন্ট মাল পশ্চিমবলের শিল্প থেকে তৈরী করতে পারে আর ৫০ ভাগ তৈরী হয় বিহার ভাগ তৈরী হয় মধ্যপ্রদেশ থেকে এবং এখানেও বিভিষিকার মত অস্ত্রবিধা দেখা দিয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় সমস্ত শিল্পে যেথানে মিনিমাম ওয়েজ ধার্য করেছে দেখানে অন্থান জায়গায় বিহারে যে মিনিমাম গুয়েজ এক টাকা দেড টাকা তার চেয়ে বেশী এথানে। এছাড়া নানারকম অস্তবিধা আছে এর সমাধান করতে গেলে ছোটু শিল্প এবং পুনক্ষার সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। এথানে কোন ফাইনানসিয়াল ব্যাপার বা মেকানাই জেসনের প্রশ্ন নর, ইনটারকাশনাল প্রশ্ন আছে। আর আর অকাক্ত যে সমস্ত দেশ সি**লাক তৈ**রী করে তাদের সংগে কমপিটিসনের প্রশ্ন আদে। এইসব বিবেচনা করবার জন্ম আমরা ষ্টাডি করছি এবং এই স্থাতি করে আমরা ভারত সরকারের কাচে এই সমস্ত জিনিস্টা দেব। কিন্তু এটা ধ্ব সতা যে ব্যবসাটা যে ক্রমশ: ছোট হয়ে আসছে তার কিছু কিছু আন্তর্জাতিক কারণ আছে।

## [ 1-40 · 1-50 p.m. ]

**শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, ছর্বল লাক্ষা শিল্পের হুর্গতির অন্তত্ম কারণ এই ৬ পারদেন্ট দেলদ ট্যাক্স। বিহারে এই ট্যাক্স নেই, বিহারের কুটিরশিল্পগুলি চলছে। এই ট্যাক্স তুলে দেবার জন্ম মন্ত্রিমহাশয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে স্থপারিশ করবেন কি? ডা: গোপাল দাস নাগঃ ৬ পারসেট দেলস ট্যাক্সই একমাত্র কারণ নয়। আমি যেটা বললাম যেথানে আমরা ৩৬ হাজার টন বছরে এক্সপোর্ট করতাম দেখানে আজকে দেটা নেমে এসে দাভিয়েছে ১০ হাজার টন। এটা নিশ্চরই দেলদ ট্যাক্সের জন্ম নয়। মাননীয় দদস্য বোধ হয় জানেন না যে এই সেশাক সব চেয়ে বেশী ব্যবহার হতে। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরীর জন্ম। আজ-कान धामरकान दाकर्ष रामाक मिरा देख्यी हुए ना, जाद मिनरथिक स्मिविद्यान दाव हराए है। এই সিনথেটিক মেটিরিয়্যাল যা আজকে পৃথিবীতে চালু হয়েছে এটা রিপ্লেস করার জন্মে সেটা দামেও সন্তা এবং বাবহারে বেশী উপযোগী। সেইজন্ত সেল্যাকের ব্যবহারের ক্ষেত্র সংকুচিত ক্রমশঃ ইচ্ছে, এবং আরও একটা বড কথা যে সেল্যাকের আগের যে একটা প্রদেস অর্থাৎ সিডল্যাক, সেই ষ্টেজে অধিকাংশ বিদেশী রাষ্ট্র পরিদ করতে উৎসাহী। কারণ তাতে দাম সন্তা পড়ে এবং তারপরে যে আধুনিক ব্যবস্থা আছে সিডল্যাক থেকে সেল্যাক এক্ট্রাকশন অর্থাৎ সলভেন্ট প্রসেস সেটা তারা আরো ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারে। এই কাজ করলে স্কুবিধা হয়। এই সেল্যাক ফর্ম-এ বিক্রি করবার স্থযোগটা কমে গিয়ে সিডল্যাক ফর্ম-এ বিক্রি করবার ফলে কিছু আমাদের শ্রমিকদের ক্ষতি হচ্ছে এবং আমাদের যেটা ভাতীয় আয় বলুন বা ব্যবসার আয় বলুন সেটা আরও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। শুধু ৬ পারসেণ্ট সেল্স ট্যাক্স তুলে দিলেই এই শিল্প বাঁচবে না এটা মাননীয় সদস্য মহাশরের বোঝা উচিত।

**শ্রীসুকুমার** ব**ন্দোপাধ্যায়** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, পুরুলিয়া জেলায় এই লাক্ষা শিল্পে কত হাজার শ্রমিক আগে কাজ করতো এবং এখন কত শ্রমিক কাজ করছে ? ডা: গোপাল দাস নাগ: এই তথ্য, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কাছে নেই, তবে আমি ১৯৭১ সালে যা দেখেছি তাতে সর্বসমেত ৬/৭ হাজার মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া কিছু লোক আছে যারা ঐ কৃষিজীবি হিসাবে এই ষ্টিকল্যাক সংগ্রহ করে তাদের সংখ্যা আমার জানা নেই।

শ্রীশরৎ চক্র দাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, এই সিডল্যাক তৈরীর কাজে টু থার্ড লেবার আছে এবং ওয়ান-থার্ড লেবার সেল্যাক তৈরী করে ?

ডা: (গা শাল দাস নাগ: এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ যত সিডল্যাক আমরা তৈরী করি, সমন্তটাই আমরা সেল্যাক করি না। অনেকথানি অংশ সিডল্যাক ফর্মএ এক্সপোর্ট করে দিই এটা আমি আগেই বলেছি।

শীশারং চন্দ্র দাস: মাননীয় মির্মিহাশয় অবগত আছেন কি, বলরামপুর এবং ঝালদায় সেলাকে তৈরী করবার জন্ম হটি অটোমেশন লাইসেল দেওয়া হয়েছে। যার ফলে যারা হাতে কাজ করে তাদের কমপিটিশনে অস্কবিধা হচ্ছে এবং এই জন্য কয়েকটি কার্থানা বন্ধ আছে ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগঃ মাননীয় সদস্য মহাশয় ঠিকই বলেছেন। এই ঝালদা এবং বলরামপুরে একজন পাঞ্জাবী ব্যবসাদার, নাম জয়সোয়াল সিং যত্টুকু আমার মনে পড়ছে, তিনি মেকানাইজেশন করেছেন। কেন মেকানাইজেশন করেছেন জানিনা এবং কি হুতে লাইসেল পেয়েছেন তাও জানিনা। কিন্তু মেকানাইজেশন করার ফলে, কটেজ ইনডাষ্টিতে যদি মেকানাইজেশন হয় তাহলে তার কমপ্লিমেন্ট কমতে বাধ্য, এটাই খাভাবিক। কারণ মেকানাইজেশন বা অটোমেশন যেভাবেই উনি বলতে চান তার ফলে কিছু শ্রমিক শ্রিংকেজ এমপ্লয়মেন্টে নিশ্বয়ই হয়েছে।

শীশরৎ চন্দ্র দাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবগত আছেন কিনা, এথানে টুথার্ড লেবার যারা দিওল্যাক তৈরি করে দেখানে হ'জনকে অটোমেশন লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে তা যদি না দেওয়া হয় তাহলে এই ট-থার্ড লেবার এখন কাজ পেতে পারে ?

ডা: গোপাল দাস নাগ: মাননীয় সদত্য কি বললেন বুঝতে পারলাম না। যদি তিনি এই মিন করে থাকেন যে মেশিন যা বদান হয়েছে অর্থাৎ আ, নিকীকরণের যে ব্যবস্থা হয়েছে সেটা তুলে দিয়ে, এ্যাবলিশ করে দিয়ে সেই পুরাণো পদ্ধতি যদি আজকে নেওয়া হয় তাহলে নিয়োগের সংখ্যা বাড়বে কিনা। বাড়তে পারে।

## Electrification of the Villages in Serampore subdivision

- \*123. (Admitted question No. \*205.) Shri Girija Bhusan Mukherjee: Will the Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—
- (a) if it is a fact that the villages on both sides of Delhi Road within Serampore subdivision are not electrified; and
- (b) if so, whether there is any scheme to electrify these villages and the probable time by which the work is expected to be taking up.

Mr. Speaker: The question is held over.

## অব্যবহৃত ক্ষমি বিভৱণ

- #১২৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং #৩২।) **জ্রীজ্ঞান্ত্রনা ব্রায়**ে সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রি-মহাশ্র অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, সেচ বিভাগের অধীন অব্যবস্থত জ্বমি চাষের কল্প ক্ষকদের বন্ধোৰত দেওরা হয়:
  - (খ) সত্য হইলে বর্ধমান জেলার ডি, ভি, সি ক্যানেলের ও দামোদর বাঁধ সংরক্ষণের অব্যবস্ত জমি কোন কোন সালে এবং কত পরিমাণ বিতরণ করা হইয়াছে; এবং
  - (१) विতরণকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা?

## শ্রীমুনীতি চটুরাজ: (ক) হা।।

্ (খ) এবং (গ) বিবরণী দীর্ঘ তাই লাইব্রেরী টেবিলে দেওরা হরেছে, যদি দরা করে পড়ে নেন তাহলে এখানে আর পড়তে হয় না।

#### Closure of Dhakeswari Cotton Mills

- \*125. (Admitted question No. \*199.) Shri Sukumar Bandyopadhyay: Will the Minister-in-charge of the closed and sick Industries Department be pleased to state—
  - (a) whether the Government has any plan to reopen Messrs.

    Dhakeswari Cotton Mills alias Suryanagar Cotton Mills, Asansol, which has remain closed for the last ten years; and
  - (b) if so, when and how?

#### Dr. Gopal Das Nag:

- (a) Yes.
- (b) With the equity share participation of Rs. 10 lakhs, already released by this State Government in March, 1970 and with the loan assistance of Rs. 49.61 lakhs to be obtained from the NIDC Ltd., it should be possible to reopen the mill. As, however, extensive renovation and replacements will be necessary after completion of documentation currently under way for getting the NIDC loan, no time bound programme can immediately be set.

শ্রীস্কুমার বন্দোপাধ্যায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর দরা করে জানাবেন কি ঢাকেখরী কটন মল থোলার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা স্কুক হয়েছে কিনা ?

ডঃ গোপাল দাস শগ: আলাগ-আলোচনা ১৯৬৯ সাল থেকেই স্থক্ষ হয়েছে, তার কলে গশ্চিমবন্ধ সরকার এন আই ডি সি-এর সর্প্ত অম্থারী ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার থরিদ করতে, ১৫ লক্ষ্টাকার গ্যারাণ্টর হতে রাজী হয়েছে, এন আই ডি সি ৪৯,৬১ লক্ষ টাকা রিকলট্রাকননের লক্ষ্ দিতে রাজী হয়েছে এবং সেনট্রাল ব্যাক্ষ অব ইণ্ডিয়া ওয়াকিং ক্যাপিটেল দিতে রাজী হয়েছে। মতরাং আলাগ-আলোচনা ওপু স্কুলই হয়নি, অনেকথানি এগিয়ে ফাইনাল প্রেলে এসে গিয়েচে।

শ্রীস্থ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: এই মিল ১০ বছর ধরে বন্ধ, তাই বন্ধপাতি কি অবস্থায় আছে শ্রমিক কত আছে, সরকার নিলে এটা লাভলনক হবে কিনা এগুলো কি দেখা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার: একটা একটা করে প্রশ্ন করা নিয়ম, আপনি তোএক সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন স্বলেন।

ভঃ গোপাল দাস নাগঃ গত ০১শে মাচ্চ কারথানা আমি নিজে দেথে এসেছি, আমি '
আগেই বলেছি যে যন্ত্রণাতি পুরানো যা ছিল সমস্ত প্রায় ক্রেপ, নৃতন যন্ত্রপাতি বসাতে হবে এবং
নৃতন যন্ত্রপাতি বসিয়ে মিল চালু করতে হবে, পুরানো যন্ত্রপাতির সামান্য অংশই কাজে লাগবে।
যেদিন কারথানা বন্ধ হল সেদিন কারথানায় কাজ করত ১১০০ লোক, ভাল অবস্থায় যথন চলত
তথন সংখ্যা ছিল ১৫০০, নৃতনভাবে হতন পরিকল্পনা নিয়ে কারথানা স্পূষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে
যদি চালান যায় নিশ্চয়ই লাভবান হবে।

**শ্রী চৃপ্তিময় আইচঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল ১ বছর যাবৎ বন্ধ আছে, ফলে সেথানে শ্রমিকদের স্থায় পাওনা পি এফ ইত্যাদির টাকা পান নি ?

**डः (शांशांक्रमाज नाश:** कानि।

**জ্রীতৃপ্তিময় আইচ:** এ ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা চিস্তা করছেন কি ?

**ভঃ গোপালদাস নাগঃ** সরকার যে ব্যবস্থায় গ্রহণ করেছে তাতে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে এই সমস্ত শ্রমিকদের কাছে কোম্পানীর যে দেনা আছে তা ধরা হয়েছে।

**@ তৃপ্তিময় আইচ:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ৩১শে মার্চ ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং তথন মালিক উপস্থিত ছিলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওই ৩১শে মার্চের পর আজ ১২ই এপ্রিল এই ১১ দিনের মধ্যে ওই মিল খোলার জন্ত কোন কথাবাতা হয়েছে কিনা খাতে ৩১শে মের মধ্যে মিলটি খোলা হায় ?

় **ড: গোপাল দাস নাগ:** কথাবার্তা হয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি বড় বড় টেক্সটাইল মিলগুলো ৩১শে মের মধ্যে থোলার জক্ত। সম্ভব হবে কিনা জানি না, তবে টার্গেট ডেট হচ্ছে ৩১শে মে।

## Co-operative Spinning Mill of Serampore

\*126 (Admitted question No. \*206.) Shri Girija Bhusan Mukherjee: Will the Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

- (a) Whether the Government of West Bengal has any scheme to run the Co-operative Spining Mill situated in the Village Simla in Serampore subdivision; and
- (b) if so, when?

-50-2-00 p.m.]

#### Dr. Gopal Das Nag:

(a) Yes.

(b) The Co-operative Society which was entrusted with the operation of the Spinning Mill at Serampore could not procure necessary capital for completing the Mill. The Government or any other organisation would be in a position to

take over and run the Mill only when the Society formed for the purpose has been liquidated under the provisions of the Bengal Co-operative Societies Act. The Registrar of Co-operative Societies has already been moved to start liquidation proceedings against the said Society. Therefore, the proposed liquidation of the Society must precede commissioning of the Mill under any scheme of the Government.

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখোপাধ্যায়: এটা কে-অপারেটিভ ডিপাইমেন্ট থেকে লিক্ইডিসনে আসার পর এটা কি বলা যায় যে, আপনারা এটা টেকআপ করছেন এবং চালাছেন ?

ড: গোপাল দাস নাগ: এতে পশ্চিনবাংলায় ইনভেইনেট ৪২ লক টাকা, আজ এগেনফ আট অক্সান্ত সোদাইটি থেকে শেরার ক্যাপিটাল যা উঠেছিল তার ভ্যালু ছিল তথন > লক ৬৭ হাজার টাকা এবং তাঁদের অনেক টাকা নাকি রিপেমেট হয়েছে। আচারালি বুঝতে পারছেম ) আমাদের এখানে অনেক টাকা ইনভেইমেট হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার স্পিনভল আছে, পাওয়ার আছে, লোকজন আছে। আমরা অত্যন্ত আগ্রহী এই কার্থানা ২৫ হাজার স্পিনভল-এ ক্রপান্তবিত করে চালাবার জন্ত।

শ্রীগিরীজ্ঞা ভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ কি রক্ম আফুমানিক সময় লাগবে বলতে পারেন কি?
ভঃ গোপাল দাস নাগঃ আমি আগেই বলেছি এথানে আইনের গোলমাল আছে।
ভই সোসাইটি যতক্ষণ পর্যন্ত না লিকুইডেটেড হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা সরকারের হাতে আসছে না।
সোসাইটি লিকুইডেটেড হলেই আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

## ডি. ভি. সিব ডিসি কালেল

- \*১২৭। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৩৬।) **শ্রীঅশ্বিনী রায়**ে সেচ ও বিহাৎ বিভা**গের মত্তি** মহাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বর্ধনান জেলার ডি, ভি, সির ডিসি ক্যানেলের এম সি > বিতরণী শোধা ক্যানেল জল সরবরাহের উপযোগী হইয়াছে কি;
  - (খ) উত্তর হঁটা হইলে কবে নাগাদ জল সরবরাহ করা হইবে;
  - (গ) গলগাঁ থানার গোহগ্রাম অঞ্জের দোনদা মৌজা হইতে দাদপুর মৌজার জ্ঞানিতে জ্ঞান সরবরাহ কোন সময় হইতে শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়; এবং
  - (খ) উক্ত শাথা হইতে মোট কত একর জমিতে সেচের জ্ল সরবরাহ করা হইবে?

## শ্রীস্থনীতি চটুরাজ:

- (क) हँग।
- (খ) ১৯৬৯-৭০ সালের ধরিফ মরক্তম হইতে এই বধিত ক্যানেল হইতে জল সর্বরাহ কর। হইতেছে।
- (গ) প্রশ্ন উঠেনা। কারণ সোনদা মৌজার ১৯ ৭০ সাল ও দাদপুর মৌজার ১৯ ৭১ সাল ধরিফ মরওম হইতে এই ক্যানেল বারা সেচের জল সরবরাহ করা হইতেছে।

(খ) পরিকল্পনা অন্ন্যায়ী এই ক্যানেল দারা ৭৮০০ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইবে।
এতঘাতীত অতিরিক্ত কিছু জমিতেও জল সরবরাহ করার সস্ভাবনা আছে।

# ভানকুনির জলার সংস্কার

- \*১২৮। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ২০৭।) শ্রীগিরিঙ্গাভূষণ মুখার্জীঃ সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) হগলী জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত ডানকুনি জলা নামে অভিহিত প্রায় একলক বিষা জমি সংস্কার করিয়া এবং উক্ত জমি ঘিরিয়া 'ডানকুনির থাল, নামে যে থাল আছে তাহার উৎস মুথে লক গেট বসাইয়া তাহা চাষযোগ্য করিবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, এবং
  - (খ) থাকিলে, তাহা কতদিনে কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা ষায় ?

# শ্রীস নিতী চটবাজ:

- কে) ডানক্নি থালের হুগলী নদীর সহিত ছইটি সংযোগ স্লেলকগেট বসাইবার কোন পরিকরনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই। তবে থাল সংস্কারের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বালি থাল অংশে কাজ শুরু হইয়াছে, এবং বৈগুবাটি থালের ও ডানক্নি থাল অংশেও সি, এম, ডি, এ-এর নির্দেশ ও অর্থান্তকুল্য পাওয়া গেলে কাজ আরম্ভ হইবে। এই সংশ্লারের কাজ্ঞালি সম্পূর্ণ হইলেই প্রায় ৫০ হাজার বিঘা জমির জলনিকাশীর স্কবিধা হইলে উহা চাষ্যোগ্য হইবে।
  - (খ) আফুমানিক ছই বংসরে এই থাল সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শীগিরিক্সা ভূষণ মুখোপাধ্যায়: আপনি থাল সন্ধার করা আরম্ভ হয়ে গেছে এই কথা বললেন, আমি শুধু জানতে চাছি যে থাল সম্বন্ধে, যেথানে ভাগীরথীর কাছে থালের মুখটা গিয়ে পড়েছে, তার মুথে লকগেট বসানো বা সেটা সংস্কার করা, কারণ সমস্রাটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বোঝাবার চেষ্টা করুন যে সেই থালের মুথ প্রায় বুঁছে গেছে ব্রিজ ফিল্ড ওনার্সরা পলি মাটি ফেলে বুঁজিয়ে ফেলেছে এবং বাড়ী করেছে এবং সেট্লমেটে পরাজ্য হয়ে গেছে। স্থতরাং আমি প্রশ্নটা রাথতে চাই থাল সংস্কার মানে মাঝখানে খানিকটা কেটে দেওয়া হ'ল, এটাই সব নয়, তার মুখটাকে ধুড়তে হবে, তার কি ব্যবহা করছেন ?

**জ্রীস্থনীতি চট্টোরাজ:** এ সম্বন্ধে আমাদের টেকনিক্যাল একস্পার্ট এবং ইনজিনিরারদের সবে উপযুক্ত আলোচনা করে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

শ্রীগিরিজা ভূষণ মুখোপাধ্যায়: আমরা টেকনিক্যাল একস্পার্টের সঙ্গে আলোচনা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে করেছি। প্রশ্নটা তা নয় প্রশ্নটা হচ্ছে সেই থালের মুথে যে জমি সেই জমি দথল করে যারা বাড়ী করেছে, সেই দথলিকত জমি যদি ভেলে মুথ পরিষ্কার করা না যায় তাহলে থালের ভিতর খুঁড়ে কোন লাভ হবে না। সেটার জন্ত আপনারা স্পোল পাওয়ার প্রেছেন, সেই স্পোলাল পাওয়ার ইউটিলাইজ করে সেই থালের মুথটাকে ভেলে সংস্কার করবেন কি?

প্রাতি চট্টোরাজ: মাননীয় সদক্ষের উপায়্ক্ত সাজেসন, আমি আস্তরিকভাবে গ্রহণ করলাম এবং আমি উপায়ুক্তভাবে বিবেচনা করার চেষ্টা করবো।

সিক্টলা: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ডানকুনি জেলার জন্য বিভ্ত অঞ্স

প্রায় ১০।১৫টি গ্রাম প্রাবিত হচ্ছে, তার জন্ম কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন কি ?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: এটা একটা আলাদা হত, এর জন্য একটা আলাদা নোটিশের প্রয়োজন।

**ঞী মহঃ সফিউল্লাঃ** এটা তো এ্যালায়েড প্রশ্ন, কারণ ডানকুনি হচ্ছে আমার এলাকা, নেই জন্ম আমি প্রশ্নটা রাথছি।

**জ্রীন্ত চটরাজ:** তাঠিক, কিন্তু এটা একটা আলাদা ইশু।

**নিম্ন: সফিউলা:** এটা কি করে আলাদা হলো তা ব্যতে পার্ছি না।

দ্ধিঃ স্পীকার ই আমি এটা ব্ঝিয়ে দিছি, কোশ্চনটা ছিল হুগলি জেলায় প্রীরামপুর মহকুমার ' অন্তর্গত ডানকুনির জলা নামে অভিহিত প্রায় এক লক্ষ বিবা জমি সংস্কার করিয়া উক্ত জমি ঘিরিয়া ডানকুনির থাল নামে যে থাল আছে তাঁহার উৎস মুখে লক গেট বসাইয়া তাহা চাষযোগ্য করিবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ? কিন্তু আপনি প্রশ্ন করছেন ক্র ডানকুনি জলার জল্য আশেপাশের অক্লান্ত এলাকা ভেসে যায়, সেই সম্পর্কে কোনরকম চিতা মন্ত্রিমহাশয় করছেন কি না, এবং এটাই বোধ হয় আপনার প্রশ্ন ছিল, সেটা উনি বলছেন ডানকুনি জলার জন্য আশেপাশের অঞ্চল যা ভেসে যায়, সে সম্পর্কে নোটিশ না দিলে উনি বলতে পারছেন না।

### Philips India Ltd.

\*129. (Short notice.) (Admitted question No. \*247.) Shri George Albert Wilson De-Roze: Will the Ministrr-in-charge of the Commerce and Industries be pleased to state—

(a) if the Government is aware of the fact that Philips India Ltd., Calcutta,

is facing closure; and

(b) if so, what steps the Government is taking for the development of the factory?

\*130. (Short notice.) (Admitted question No. \*318.) Shri Somnath Lahiri: Will the Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

- (a) if it is a fact that Philips India (Ltd) of Calcutta have been shifting parts of the work of their factory undertaking for the manufacture of a number of electrical apparatus, radio components, loud-speakers, etc., from Calcutta to other States!
- (b) if the reply to (a) is in the affirmative will the Minister be pleased to state—
- (i) whether this is being done with the knowledge and or consent of the West Bengal State Government,
- (ii) whether this has led to a reduction of the strength of the staff in the Company's commercial offices at Calcutta,

(iii) whether there is any likelihood of total closure of the Company's factory and or undertaking in Calcutta in the near future; and

(c) if the reply to (b) (iii) be in the affirmative what action has been taken or is proposed to be taken by the Government to prevent such closure and expansion diversification of the factory in this State in its stead to afford to fillip to the employment potential?

Mr. Speaker: Starred Short Notice) Questions No. 129 & 130 are hald over. সব এটানসার আসেনি কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একটা ষ্টেটমেন্ট করতে চাচ্ছেন ঐ সাবজেক্টের উপর; যদিও এটা কোন্চেনের এটানসার নয়, তবে ষ্টেটমেন্ট করতে আমি অহমতি দিক্ষি।

Shri Tarun Kanti Ghosh: Sir, M/s. Philips (India) Ltd. are a company of all-India activities. They started their manufacturing and commercial operations in India on January 31, 1930, in Calcutta. In 1958, they opened up an office in Maharashtra and extended their activities in that State. The all-India trading activities of this company are now controlled by their two offices located at Calcutta and Maharashtra. They have by this operation at two metrapolis progressed tremendously. In Maharathtra factory they have now employed 4000 people and in their Calcutta factory the number of employees is 1500.

### [ 2-00-2-10 p.m. ]

It is very heartening to see the prosperity of this firm in Maharashtra in various directions. Although they tried their best to have expansion of their Calcutta factory by undertaking new lines of manufacture but they could not make much headway as difficulties stood in their way of getting industrial licences from the Government of India. As for instance, the Government of India are still holding their application for regularisation of the capacity of manufacture of Radio Receivers in their Calcutta factory which increase from 60000 sets to 3 lakh sets per annum by full utilisation of their capacity. Similar is the case with regard to their application for regularisation of production of lighting fittings in Calcutta at current level of 250000 sets per annum.

The Company's telecommunication factory at Calcutta is now producing low-power communication equipments against a Defence order which is to expire in September, 1972. They planned to take up manufacture of Mobile-phones immediately after completion of the Defence order for low-power communication equipment, but the licence necessary for this item has still not been cleared by the Government of India, on the ground that the item proposed to be manufactured by this Company in their Calcutta factory is reserved for manufacture in the Public Sector Undertakings.

Due to the difficulties in obtaining industrial licences of various counts and the growth of their activities in Maharashtra they found it perhaps convenient to start manufacturing a number of items in Maharashtra although they held licences for those items in their Calcutta factory. This has created an embarrassment for the State Government inasnmuch as that there is a feeling in West Bengal that probably M's. Philips (India) Ltd. are gradually shifting their manufacturing capacity from West Bengal to Maharashtra. In a recent discussion with the Managing Director of Philips (India) Ltd., Calcutta, this fact was brought to his notice and he was requested to consider bringing back those capacities to Calcutta for which they held licences for their Calcutta factory.

The State Government also urged upon him to take the State Government into confidence in preparing their plans and programmes for expansion of the Calcutta factory so that the State Government would take up with the Government of India the question of issue of industrial licences as quickly as possible. The Managing Director assured the State Government that he would take up this matter with his Indian Board of Directors as well as the Board of Directors in Holland and some forward with concrete plans for discussion with the State Government.

### Damage of Agricultural Lands in coal-field area

\*60. (Admitted question No. \*197.) Shri Sukumar Bandyopadhyay Will the Minister-in-charge of the Land Utilisation and Reforms Department ber pleased to state—

 whether the Government is aware of the fact that some mine-owners in Asansol-Raniganj coal-field areas are indulging in dangerous mining operations leading to destruction of the agricultural lands and the houses of the villagers;

(2) if so, what measures the Government have taken or proposed to take to stop such dangerous activities of mine-owners; and

(3) what are the amounts of compensation that are paid to the affected villagers, peasants and land owners by the mine-owners concerned?

#### Shri Tarun Kanti Ghosh :

(1) &

(2) Mining operation and mines safety are entirely controlled by the Central Government and as such the State Government has no direct involvement and effective power in the matter. The State Government brines such cases to the notice of the Central Government from time to time whenev r such incidents come to their notice.

(3) Compensation is payable by the mine owners and varies from case

to case.

ভীহরশংকর ভট্টাচার্য ঃ এথনও পর্যন্ত কেন্দ্রীর সরকারের কাছে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে এই রকম কোন কেস জানান হয়েছে কি ?

শ্রীভকুলকান্তি ঘোষ: যথন আমাদের কাছে আদে, কোন ডোয়েলিং হাউদে হয়ে গেলে কিয়া কোন এয়াগ্রিকালচার ল্যাণ্ডের নীচে হয়ে গেলে, আমাদের কাছে যথন থবর আলে আমরা ওদের ধানবাদের অফিনে জানিয়ে দিই।

শিত্রত হচ্ছে, এই শ্বন্ধার রাজ্য সর্কারের কি করণীয় ?

্ৰীভক্ষণান্তি যোষ: আমি বলেছি আগেই যে এই রকম মাইনগুলি সম্বন্ধে আমরা ভারত সম্বন্ধান্ত্র অফিসে জানাই প্রেপ নেবার জন্ত ।

### **UNSTARRED QUESTIONS**

( to which written answers were laid on the table )

### বছরমপুর নির্বাচক্ষেত্র এলাকায় রাস্তা

৩৪। (অহমোদিত প্রাপ্ন নং ২৯।) শ্রীশঙ্করদাস পাল: পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অভ্থহ-পূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ৫৮-বহরমপুর কনষ্টীটএন্সি-এর অধীন-
  - (১) গোরালজান হইতে শিবপুর ভারা বহড়া ও ডিহা,
  - (২) মনকরা গেট হইতে গোরাবাজার খাশানঘাট ভায়া হরিদাসমাটি,
  - (৩) গছধর পাড়া হইতে মনকরা ভারা দোলেডাকা ও স্থনদিপুর, এবং
  - (৪) তারাক মূব হইতে টিকটিকি পাড়া ও মনীন্দ্রনগরের মধ্যে যোগাযোগকারী কাঁচা রাভা শ্বাল নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা: এবং
- (খ) পরিকল্পনা থাকিলে, এই রাস্তাগুলির কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Public Works:

- (क) চতুর্থ পরিকল্পনায় রাস্তাগুলি নির্মাণের কোন প্রতাব নাই।
- (খ) প্রশ্ন ওঠে না।

#### ভমলক মছকুমায় রাস্তা পাকা করার কাজ

- ৩৫। (অহমোদিত প্রশ্ন নং ৪৪।) শ্রীকানাই ভৌমিকঃ পূর্ত বিভাগের মান্ত্রমহাশর অহগ্রহ- রূপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার নিম্নলিথিত রাস্তাগুলি পাকা রাস্তা করার কোন পরিকল্লনা সরকারের আছে কি—
    - (১) বরদাবাড় হইতে আড়ংকিয়ারানা ভায়া শকুন্তলা ও প্রজাবাড়,
    - (২) তমলুক থানার হরিদাসপুর হইতে জীরামপুর,
    - (৩) তমলুকের সাওতালচক হইতে পুরুষা খেরাঘাট, এবং
    - (अ) दाधामनी हरेए निकामी ; वदर
  - (খ) পরিকল্পনা থাকিলে, সরকার এ পর্যন্ত কোন্ রাস্তাটির ব্যাপারে কতথানি অগ্রসর হইয়াছেন ?

#### The Minister for Public Works:

- (क) (১) হইতে (৪) না, চতুর্থ পরিকল্পনায় নাই।
- (থ) প্রশ্ন ওঠে না।

### মেদিনীপর জেলায় বলায় কতিগ্রন্ত এলাকায় টেই বিলিফ খাম

- ৩৬। (অফুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৫।) **শ্রীকানাইলাল ভৌমিকঃ** ত্রাণ ও সমাজ-কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমন্ত্রশন্ত্র অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলায় জলচাপে ও বস্থায় বিধবন্ত এলাকার ক্ষতিগ্রন্ত বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্ম সরকার টেই রিলিফ স্কীমের জন্য ১৯৭১-৭২ সালে কত টাকা বরাদ্ধ কবিয়াছেন:
  - (খ) ঐ টেষ্ট বিলিফ-এর কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে কিনা এবং করা হইয়া থাকিলে, কোন্ কোন থানায় আরম্ভ করা হইয়াছে:
  - (গ) ঐ টেট্ট রিলিফ-এর কাজ কতদিন চালু রাখা হইবে; এবং
  - (খ) ঐ জেলার ঐ বিধ্বন্ত এলাকাগুলিতে ব্যাপক টেষ্ট রিলিফ-এর জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি?

#### The Minister for Relief and Social Welfare:

- (क) ২২,০০,০০০ টাকা ও তদমুরূপ "কেয়ার" সংস্থার গম।
- (খ) হইরাছে, এবং জেলার সমন্ত থানার টেপ্ত রিশিফ-এর কাজ আরম্ভ করা হইরাছে।
- (গ) বর্ষণ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় প্রয়োজন অহয়ায়ী চালু থাকার সম্ভাবনা আছে।
- । भूड (ह)

# লাভপুর থানায় লিফ্ট ইরিগেশন

- ৩৭। (অহনোদিত প্রশ্ন নং ৭০।) **জ্রানির্মলকৃষ্ণ সিন্হা**ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্তগ্রহ-পূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অধীন বাস্থনী ও কুস্থমগড়িয়া গ্রামের উত্তর্গদিক দিয়া যে ক্যানেল গিয়েছে, উহা হইতে সেচের জল সরবরাহের জন্য লিফ্ট ইরিগেশন-এর কোনও ব্যবস্থা নাই; এবং
  - (থ) সত্য হইলে, উক্ত এল্যকায় লিফ্ট ইরিগেশন-এর ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকিলে, তাহা কি ?

### The Minister for Agriculture:

- (ক) লাভপুর থানায় কেবলমাত্র বাবনা ও ছলাসপুর গ্রামে ছইটি নদী সেচ প্রকল্প চালু আছে। কিন্তু ইহার একটিও কোন ক্যানেলের সহিত সংশ্লিষ্ট নর।
  - (খ) কোন পরিকল্পনা নাই।

# শ্যামপুর থানায় খালের মুখে লুইস গেট নির্মাণ

- ৩৮। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৬।) শ্রীশিশিরকুমার সেনঃ সেচ ও বিতাৎ বিভাগের মন্ত্রিমার সেনঃ সেচ ও বিতাৎ বিভাগের
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে হাওড়া জেলার খানিপুর থানা এলাকায়---
    - (১) রূপনারায়ণ ও দামোদরের জলে পুঠ কয়েকটি থালের জল দারা চাষের জলসেচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, এবং
    - (২) ঐ থালগুলির মুখে #ুইস গেট না থাকায় প্রায় প্রতি বৎসর বক্সা দেখা দেয় ফলে প্রচুর শব্যের ক্তি হয়:
  - (খ) অবগত থাকিলে, সরকার ঐ থালগুলির মুখে খুইস গেট বসানোর জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি: এবং
  - (গ) পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, কয়টি এবং কোন কোন খালের মুথে শ্লুইস গেট বসানর প্রস্থাব আছে এবং কবে নাগাদ উহাদের কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) (১) সরকার অবগত আছেন যে, স্থানীয় জনসাধারণ মাঝে মধ্যে রূপনারায়ণ ও দামোদরের জলে পুর জলনিকাশী থালের বর্তমান জলনিকাশী শ্লুইস গেটগুলির মাধ্যমে চাষের ব্যবস্থা করে।
  কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক।
- (২) কিছু কিছু জলনিকাশী থালের মুথে খুইস গেট না থাকায় প্রতি বৎসর বন্যার প্লাবনে নীচু এলাকায় ফসলের ক্ষতি হয়।
  - (থ) হুম।
- (গ) ৩৮টি শ্রুষ গেট বসানোর প্রস্থাব আছে। এই গুলি গড়ছম্বক, তেতুয়া, করিয়া, ময়নাপুর, নলপুচ্র ধোপানালা, তালতলা, গোপানপুর, বৈনান, থাদিনান, ববিভাগ, বোয়ালিয়া, বাগলা, জয়নগর, বেলারী, কুলতপাডা, নাকোলা কাঁটাগাছি, চম্পা, দিকবণ্ড, টপনা, কোরা, সিরামপুর, শিবারহনা, কামারনালা, বৈতোরা, জলালাবাজ মতিনালা, নসীবপুব, কুর্চিবেড়িয়া, আলপিনা, ঘোলাধোলা, বাবুগোডা, শীবামপুর, সিলামপুর, গাজনথোলা, কাঁচরাকাতা, কুঞ্ভেরিয়া, কুহ্বপুর ও সমোসপুর, থালগুলিব ম্থে বিদিবে। এই গুলিব কাজ ইতিমধোই শুক্ত হইয়াছে।

### Unschooled villages

39 (Admitted question No. 153.) Shri Anil Krishna Mondal: Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(1) districtwise number of villages in the State without any primary schools;

(2) what steps have been taken by the Government to implement the Assembly Resolution of starting one-class one-teacher primary schools in unsohooled habitations by 1st January, 1970?

The Minister for Education: (1) According to Second All-India Education Survey, 1966, the number of unschooled villages in various districts as reported by respective District Inspector of Schools are as follows:

| (1) Bankura        | ••• | •••     | 190  |
|--------------------|-----|---------|------|
| (2) Birbhum        | ••• | •••     | 86   |
| (3) Burdwan        | ••• | •••     | 160  |
| (4) Cooch Behar    | ••• | •••     | . 95 |
| (5) Darjeeling     | ••• | •••     | 190  |
| (6) Hooghly        | ••• | •••     | 60   |
| (7) Howrah         | ••• | •••     | 6    |
| (8) Jalpaiguri     | ••• | •••     | 163  |
| (9) Malda          | ••• | •••     | 187  |
| (10) Midnapore     | ••• | •••     | 349  |
| (11) Murshidabad   | ••• | •••     | 145  |
| (12) Nadia         | ••• | •••     | 74   |
| (13) Purulia       | ••• | •••     | 173  |
| (14) 24-Parganas   |     | •••     | 541  |
| (15) West Dinajpur | ••• | •••     | 345  |
|                    |     | Total 2 | .764 |

(2) The Education Department is not aware of any such resolution. However, after sanctioning 1,508 new primary schools in 1969, the position on 16th August. 1971 was that 2,465 school-less villages (as per Survey Report) were covered leaving a balance of 300 villages. On 31st December, 1971, the position was that the number of school-less villages yet to be covered was 261 including 73 villages where schools were not recommended for inadequate population or for some other reasons. Since then 2,059 new primary schools have been sanctioned for rural areas with effect from 1st January, 1972. It has been the Government policy all along to give first preference to unschooled villages as per Second All-India Survey Report and then to other unschooled villages outside the Survey Report.

### পাথরপ্রতিমা ব্লকে ও স্থন্দরবন এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

- ৪০। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১৮৭।) **এবাস্দেব সোত্য:** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ২৪-পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমার ব্লকে পাণরপ্রতিমায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রস্থাব সরকারের বিবেচনাধীন স্মাছে কি:
  - (থ) থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায়;
  - (গ) প্রতিটি ব্লকে করটে প্রাইমারী কেলথ সেন্টার ও কয়টি সাবসিডিয়ারী হসপিটাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে; এবং
  - (ঘ) সুন্দরবন এলাকার জন্য এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

#### The Minister for Health:

- (क) हैंग।
- (४) ব্ৰজ্বল্পভপুরে > শ্ব্যা বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে। স্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য মাধবনগর এবং দক্ষিণ শিবগঞ্জ মৌজার প্রস্তাব পাওরা গেছে। এই উদ্দেশ্যে এই হুইটি স্থান এবং ব্রজ্বল্পভপুরের মধ্যে যেটি উপযুক্ত হবে তা নির্বাচনের জন্য সাইট সিলেকশন কমিটিকে নির্দেশ দেওরা হয়েছে। স্থান নির্বাচিত হলে নির্মাণকার্য কঞ্জর করা হবে।
  - (গ) একটি প্রাইমারী স্বাস্থাকেন্দ্র এবং ছইটি সাবসিডিয়ারী স্বাস্থাকেন্দ্র।
- (ঘ) এই নীতি অত্নযায়ীয়ে সকল ব্লকে এখনও সব কয়টি স্বাস্থাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় নি, তজ্জন্য ২৪-পরগণার জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিককে উপযুক্ত জমি সংগ্রহের অত্নরোধ করা হয়েছে।

### ফলতা থানায় গভীর নলকপ

- 8>। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং ১৮৮।) **জ্রীমোহিনীমোহন পাড়ুই**ঃ কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ফলতা থানায় গভীর নলকূপ বসাবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;
  - (খ) যদি থেকে থাকে তবে করে থেকে কাজ আরম্ভ হবে আশা করা যায় : এবং
  - (গ) কতগুলি গভীর নলকপ বসাবার পরিকল্পনা আছে ?

### The Minister for Agriculture:

- (ক) ও (গ) গভীর নলকৃপ স্থাপন প্রকল্পের জন্য বাজেটে যথোপযুক্ত বরান্দ না থাকাতে বর্তমানে নৃতন নলকৃপ স্থাপনের নিদিই কর্মস্চী এখন পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই।
  - (থ) এই প্রশ্ন উঠে না।

### ভিনবিল স্থীম

- ৪২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১৯২।) **শ্রীশান্তিকুমার ভট্টাচার্য**ঃ সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমায় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (क) সরকার কি অবগত আছেন ষে, নদীয়া জেলায় চাকদং রকে তিনবিল স্কীমের কাজ বছদিন যাবং বন্ধ আছে;
  - (খ) অবগত থাকিলে-
    - (১) কবে হইতে বন্ধ আছে
    - (২) বন্ধের কারণ কি ; এবং
    - (৩) উক্ত বিলের কাজ পুনরায় চালু করার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

### The Minister for Irrigation and Power;

(क) हैंग।

- (খ) (১) ও (২) ১৯৬৫ সালে আরুমানিক ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে চাকদহে তিনটি বিলের সংশ্বার সাধনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের কলে এবং প্রকল্পের পরিবর্তন দাবীর জন্ম কার্য আরম্ভ করা যায় নাই। ইহার পর জনসাধারণের দাবী মানিয়া সন্ধিহিত আরও কয়েকটি বিলের সংশ্বার সাধনের কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সংশোধিত পরিকল্পনার আরুমানিক ব্যয় ধরা হয় ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। তদানীস্তন নিল্নিফার্যায়ী উহার রূপায়ণের কাজে হাত দিতে গিয়া প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনার বেশ কিছু অলল বদলের প্রয়োজন দেখা দেয়। জমি সংগ্রহেও অন্তর্বধা দেখা দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করা যায় নাই।
- (৩) বর্ত মানে এই অঞ্চলের সমুদ্য বিলাও যমুনা নদীর সংস্কার সাধনের জন্ত একটি মাস্টার গ্রান প্রস্তুত করা হইতেছে।

### ফলতা থানায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ

- ৪৩। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ১৯৩।) **জ্রীমোহনীমোহন পাড়ুইঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রি-মহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ফলতা থানার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং
  - (খ) থাকিলে কবে নাগাদ উহার কার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Health:

- (क) इंग्र।
- (থ) হরিণডাঙায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্ম ৩.১৭ একর খাস জমি নির্বাচিত হয়েছে। চিব্বিশ-পরগনার কালেক্টর ঐ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসককে ঐ জমি স্বাস্থ্য বিভাগকে হস্তাস্তর করতে নিদেশি দিয়েছেন। জমির দখল পেলে নির্মাণকার্য মঞ্জুর করা হবে।

অন্তর্বতীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ফলতা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ররূপে কাজ করার নিদেশি দেওয়া হয়েছে।

# খড়দহ পৌরসভায় পৌর প্রাথমিক বিভালয়

- 88। (অসুমোদিত প্রশ্ন নং ২০৩।) **শ্রীশিশিরকুমার ঘোষঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহ**শির** অস্থ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরক:র কি অবগত আছেন যে খড়দত পৌরসভা পরিচালিত পৌর প্রাথমিক বিভালয়ের শিক্ষকরুল গত ১৩ই মার্চ, ১৯৭২ হইতে ধর্মঘট করিতেছেন;
  - (থ) সত্য হইলে ধর্মঘটের কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কোন বাবন্ধা করিতেছেন কি; এবং
  - (গ) করিলে তাহা কিরূপ ?

### The Minister for Education:

- (क) হাঁা, এইরূপ থবর পাওয়া গিয়াছে।
- (খ) ধর্মঘটের কারণ যতহর জানা গিয়েছে তাহা নিমরূপ:
  শিক্ষকগণ অস্তান্ত পৌর কর্মচারীদের অহুরূপ স্থবিধাস্থ্যোগ পাইবার দাবি করিয়া ধর্মঘট করেন।
- (গ) এ সম্পর্কে ২৪-পরগণা জেলা বিভালয় পরিদর্শক মহাশয়ের নিকট পূর্ণাঙ্গ তথ্য চাওয়া হইয়াছে।

### Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: The Minister in charge of the Labour Department will please make a statement on the subject of the strike notice given by three Central Trade Unions for non-fulfilment of the demand for minimum wages in the Jute Industry. (Attention called by Shri Aswini Roy on the 10th April, 1272).

Dr. Gopal Das Nag: In reply to the caling attention notice of Shri Aswini Roy, M. L. A., regarding strike notice by three Central Trade Unions in Jute Industry. I would like to infrom the House that pursuant to an omnibus agreement dated 11.8.69 the Government of West Bengal by resolution No. 7149-1.

R. dated 26.10.70 constituted a Wage Fixing Committee for Jute Industry. The terms of reference before the Committee for consideration were:—

- (1) (a) Pay scales and the rate of pay or wages for all categories of workmen employed in the jute industry; (b) Dearness allowance including the question of neutralisation of fall or rise in the cost of living index; (c) night shift allowance; and (d) fall back wages. (2) Fixation of permanent complement.
- (3) Adjustment of any excess or short-fall in the rate of dearness allowance as per Wage Board's recommendations from the date D. A. was frozen in pursuance of clause 3 of the agreement dated. 11.8.69. Subsequently by another resolution No. 49-1. R. dated 7.I.71 the following issues were referred to the Committee:
- (a) What relief the badli workers will be entitled to in case of non-employment,
- (b) House allowance. (c) Increase of leave and holidays.
- (d) Details of the Gratuity Scheme.

The issues so far covered partially or fully by the Committee are—'a) rate of wages for all categories of workmen (b) fixation of permanent complement, (c) adjustment of excess or short-fall in the rate of dearness allowance, (d) relief to badli workers, and (e) details of the gratuity scheme.

Due to illness of the Chairman the Committee could not function properly since November 1971.

As the Committee is still in existence the State Government could not intervene and there is virtual deadlock.

Now three major Trade Union Organisations, namely, the INTUC, the AITUC and the HMS have given a strike call with effect from the 8th May, 1972, for realisation of their five-point demand including minimum wage of Rs. 300/-per month.

The matter has been discussed with the Chairman of the Indian Jute Mills Association.

A tripartite meeting has been calted on the 19th May for discussing and settling the issues involved.

Mr. Speaker: I have recived five notices of calling attention on the following subjects, namely:

- (1) Non-payment of house-building grants to the flood victims of Tarakeswar Block in Chandernagore Subdivision—from Shri Balai Lal Sheth.
- 12) Sufferings of the patients for want of any ambulance of the Bishnupur subdivisional health centre—from Shri Bhabataran Chakravorty,
- (3) Apprehended retrenehment of 700 workers of the Patmohana Colliery (Asansol)—from Shri Niranjan Dihidar.
- (4) Discrimination against the Bengalec Engineers in the matter of employment in Durgapur Complex—from Shri Ananda Gopal Mukherjee.
- (5) Assault on the General Secretary of Budge Budge Town Congress Committee by anti-social elements from Shri Arabinda Naskar.

I have selected the notice of Shri Ananda Gopal Mukherjee on the subject of discrimination against the Bengalee Engineers in the matter of employment in Durgapur Complex. The Hon'ble Minister in charge may please make a statement on the subject today, if possible or give a date for the same.

Dr. Gopal Das Nag: Sir, it would be convenient for us if the date is fixed after the 25th April, 1972.

Mr. Speaker: The statment may be given on the 28th April, 1972.

### MENTION CASES

[ 2-10-2-20 p.m.]

ভ: এ. এম. ও গ্রিঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি এই হাউদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সকলের সামনে পেশ করছি। আপনি কালকে সকালের থবরের কাগজ নিশ্চয়ই দেখেছেন যে দমদম ব্লোডের উপর Calcutta Electric Supply Corporation এর যে transformer আছে ঘুমুডাংগার কাছে সেটা ১ তারিখে হঠাৎ আগুন ধরে এবং আগুন ধরবার আগে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোরণের শব্দ শোনা যায়। সেদিন দমদম এলাকায় by rotation তিনবার load sheding হয়েছে সকালে, বিকালে ও সন্ধায়। এই লোড সেডিং যেন বোজগার ংখালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে বিক্ষোরণ হল তার কারণ কি? আমার মনে অনেক রকম সন্দেহ আছে। সত্যিকারের inevitable accident ছিল না, Electric Supply Corporation এর কোন lack of efficiency ছিল না, criminal neglect ছিল, না এটা একটা deliberate attempt of sabotage ছিল। কেননা, এই যে load shading আছে তা থেকে মনে হয় electric charges বাড়াবার জন্ম কিছু বড়বন চলছে। এই ধরণের ধ্রেছিলো, ছ-বছর আগেও সেধানে আর একটা transformer-এ আগুন ধ্রেছিলো। সেজস্ত দাবী পেশ করছি একটা তদন্ত commission appoint করা হোক। Calcutta Electric Supply Corporation-এর যা কিছু কার্য্যকলাপ আছে তা তদস্ত করে দেখবার জন্ত। কেননা, enquiry করা দরকার, কারণ actually electricity failure তথু যে নাগরিক জীবনে একটা শান্তি, আখন্ত করে তা নর, এটা industrial Production-ও অত্যন্ত কতিকর। সেল্ল আমি

এটা গুৰুত্বপূর্ণ মনে করে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে অহুরোধ করছি যে একটা enquiry commission বদান ছোক। Calcutta Electric Supply Corporation এর কার্য্যকলাপ সৃহদ্ধে enquiry করা হোক।

**জীয়োডাভার ভোলেন :** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীরভূমে একটা সম্ভ্রাদের রেস যেতে না যেতে আর একটা সম্ভাস এসে পডেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন চরির উপদ্রব, ডাক'তি হচ্ছে। মুরারই, রামপুর-হাট, নলহাটি ও হবরাজপুর থানায় কয়েকটি ডাকাতি ইতিমধ্যে ঘটে গ্রেছ। গ্রামের লোক নিশ্চিত্তে ঘুমাতে পারছে না। রাতের পর রাত ডাকাতির ভয়ে তাদের সন্ত্রত হয়ে থাকতে হচেছ। তাই আপনার মাধানে সরকারের কাছে কয়েকটি দাবী রাথছি। আমার বীরভ্ন জেলায় বেণীর ভাগ মেহনতী মাল্লয়। পরীব মালুষ, তারা থেটে থায়—তারা এই সময় কোন কাজ পায় না। তাদের জন্ম ব্যাপকভাবে test relief এর ব্যবস্থা করা হোক। পেটের জালায় তারা যেন চুরি ভাকাতি করতে বাধ্য না হয়। দিতীয়তঃ অধ্যক্ষ মহাশয়, গতবছর নকশাল হামলা চলার সময় বন্দক, রাইফেল জমা নেওয়া হয়েছিলো। সেগুলি সরকার থেকে ফেরত দেবার নির্দ্ধেশ থাক। সংস্থেও তাদের অথথা হয়রানি হতে হচ্ছে। এখন বে procedure করা হয়েছে তা হচ্ছে বন্দক ফেরত দেবার জন্ত মহকুমা শাসকের কাছে দর্থান্ত করতে হ'য়েছে। মহকুমা শাসক থানার দারোগাকে তদন্ত করতে দিছেন। থানার দারোগা তার তদন্ত করার পর report পাঠাছেন। সেধান থেকে বাচ্ছে Circle Inspector of Police এর কাছে, সেধান থেকে Subdivisional Police officerকে পাঠাছেন, তিনি তার roport পাঠাছেন S.D.O.-র কাছে। তার পরে বলক ফেরত দেবার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এবং এতে বন্দকের মালিককে অজ্ঞা হয়বানি হতে হচ্চে এবং বহু সময় লেগে যাছে। তাই আপনার মাধ্যমে সরকারকে অভবোধ জানাবে। যাদের বন্দক দেওমা হমেছে enquiry করেই দেওমা হমেছে। তারা বন্দুক পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তারা বন্দুক রাখার যোগ্যবলে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই further enquiry না করে, হররানি না করে প্রত্যেকটি বন্দুক ফেরত দেওয়া হোক।

তাছাড়া গ্রাম অঞ্চলে গ্রামরক্ষী বাহিনীগুলিকে স্ক্রিয় করে তোলা হোক।

শ্রীমাতি সীতা মুখোপাধ্যায়ঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, গতকাল হুপুরবেলা থেকে রূপনারায়ণ নদীর উপর দিয়ে একটা বিরাট পঙ্গপালের ঝড় এগিয়ে আসছে এবং থ্ব অল্ল সময়ের মধ্যে ঐ এলাকার শহু ক্ষেত্বে মধ্যে এদে আছড়ে পড়ার কথা। জেলা রুষি বিভাগ ইতিমধ্যেই এবিষয়ে নজর দিয়েছেন। কিন্তু এবিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে আমি আপনার মাধ্যমে প্রাদেশিক রুষির যিনি মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ঐ এলাকার রুষি বিভাগ প্রয়োজনীয় সমন্ত রুক্ম সাহাযা পান।

শীপদ্ধ কুমার ব্যানার্জী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,এর আগের দিন আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের মাধ্যমে সভায় জানিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের বৃক্রের উপর শ্রমিক তাহাদের উপর কি বেপরোয়া অত্যাচার হচ্ছে—আমি আশা করেছিলাম আমার সেই আবেদনে সরকার সাড়া দেবেন। কিছু তারা তা দিলেন না। তাই আমি একটি অত্যন্ত হৃ:ধ জনক ঘটনার কথা সভার সামনে ভূলে ধরছি। আমার টালিগঞ্জ অঞ্চলে মাইতি এও কোম্পানী বলে একটি কারধানা আছে। গতকাল সেই কারধানায় শ্রমিকদের উপর ক্লোজার নোটিশ জারি হয়েছে। আমার শ্রমিক ভাইদের

একমাত্র অপরাধ ছিল তারা মালিকের বে-আইনী অত্যাচারের বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়িয়েছিল। মালিক শ্রামিকদের দমন করবার জন্য বাড়ীতে একটি সি, আর, পি, পিকেট রেথে দিয়েছে এবং কথার কথার শ্রমিকভাইদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের মজুবী বাড়াবার অন্নোলনকে দমিয়ে দেবার টেঠা করছে। আমি মালিকের কাছে গিয়েছিলাম। আমি মালিককে বোঝাবার চেঠা করেছিলাম যে আমাদের সরকার যথন নতুন করে মান্ত্রের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন এবং যথন থেটে খাওয়া মান্ত্রের উত্রতিবিধানের জন্য চেঠা করছেন তথন আপনি কেন বে-আইনী ভাবে শ্রমিকদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বে-আইনীভাবে জুলুম চালিয়ে ক্লোজারের নোটিশ ধরিয়ে দিছেন ? মালিক বলে দিল ক্ষমতা থাকলে সরকার যা পারে করুক। আমি দেধছি কতটা কি করা যায়। মনে রাথবেন যাদের হাতে অর্থ আছে তাদের সব কিছু করবার ক্ষমতা আছে। আমি তাই বিভাগায় মান্ত্রমহাশয়কে বলছি ঐ হুর্ম স্বেছ্টারী, কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূমালিকের বিরুদ্ধ যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। সরকার যদি এটুকু ব্যবস্থানা করেন তাহলে আমি আমার শ্রমিকভাইদের নিয়ে এই বিধানসভার গেটে বসে সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে বাধা হব।

শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বছদিন হারৎ বাংলাদেশের একটি সমস্তা সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যুক্তফ্রণ্টের আমলে দেখেছি কল-কার্থানার উপর হামলা হয়েছে,ক্ষেত্র মজুরের উপর হামলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষাকেদ্রগুলির উপরও হামলা হয়েছে। তার ফলে সেই সময় থেকে যেসমন্ত শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক শিক্ষিক। কর্মচাত হয়েছিলেন আজ পর্যন্ত তাঁরা সেই সমস্ত বিভালয়ে ফিরে যেতে পারেন নি। সবচেয়ে তঃথজনক বিষয় হচ্ছে মধ্যশিক্ষাপর্যদের হস্তক্ষেপ এবং মহামান্য হাইকোটের রুলিং এ পরিষ্কার নিদেশ থাকা সত্ত্বও তারা নিজেদের বিত্যালয়ে ফিরে যেতে পারছেন না। বিকালয়ের শিক্ষক-শি'ক্ষকারা যেভাবে কন্তের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছেন, অনাহার, অন্ধাহারে কাটাচ্ছেন সে বিষয়ে আপনার ২ন্তক্ষেপ দরকার আছে বলে আমি মনে করি। আজকে আমরা কর্মসংস্থানের কথা ভাবছি। অথচ যারা কর্মরত ছিলেন সি, পি, এম, চুস্কতকারীদের হামলাবালীর ফলে আজকে তারা কর্মচাত হয়েছেন, কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করতে পারসেন না। হাইকোটের পরিষ্কার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের আজ পর্যস্ত ফিরিরে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এ সম্বন্ধে আমি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তারা যাতে আবার সেই বিজ্ঞালয়ে ফিরে যেতে পারেন এবং নিয়মিতভাবে বেতন পান সেদিকে একট দষ্টি (मरान । तिञ्न (मराज निर्मिन मजकात (शरक अरः जि. नि, आहे. (शरक (मध्या हाक, जा मराप्रेक তারা ঠিক সময়ে পাচ্ছেন না।

শ্রীমহঃ দেদার বক্সঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রন্থ এলাকা বলে যে সমন্ত জেলার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল মুশিদাবাদ জেলা তার মধ্যে অক্সতম।
আমি ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে ঐ এলাকার কিছু কথা
এখানে তুলে ধরছি। ঐ এলাকাটি বারিক্র অঞ্চলে অবস্থিত। গত বক্সায় ধান, পাট ভূবে যাওয়ায়
এলাকার ক্ষকদের ধান, পাটের বীজ নাই। অথচ কালবাদে পরশুদিন বৈশাথ মাস পড়ে যাছে,
ইতিমধ্যে রৃষ্টিও নেমে গেছে দেখে এলাম। কাজেই এখুনি ঐ এলাকার লোকেদের বীজ সরবরাহ
করা দরকার। ঐ এলাকায় ১০টি অঞ্চল পঞ্চায়েত রয়েছে। কাজেই অয় সময়ের মধ্যে যদি
সেধানে বীজ সরবরাহ করা না যায় তাহলে ঐ গরিবী হটাও যে স্বোগান আমরা তুলেছি তা বাত্তবে

দ্ধপায়িত হবে না। ওথানকার শতকরা ৮০ ভাগ লোক চাষের উপর নির্ভরশীল। ঐ বীজ্ব ন পেয়ে তারা এখন হাতের আঙুল গুণছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এখুনি এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেং করছি।

[ 2-20—2-30 p.m.]

**ডাঃ সেখ ওমর আলি:** কৃষি উৎপাদনের দঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সভার বিশেষ করে ক্রযিমন্ত্রীর—যদিও তিনি এথানে উপস্থিত নেই, দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেচের একটি মাধ্যম লিফট ইরিগেসান। নশী থেকে জল তলে যে সেচের ব্যবস্থা সেই লিফট ইরিগেশান স্কীমগুলিতে দারুণ ছরবন্তা দেখা দিয়েছে। এর কোন মেশিন যদি খারাপ হয়ে বায় বা কোন স্পেয়ার পার্টদের যদি দরকার হয় তাহলে আবেদন করেও দীর্ঘদিন ধরে কোন ফল পাওয়া যায় না। হোস পাইপ বা ডেলিভারী পাইপ যা না হলে জল তোলা যায় না সেগুলির যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এ্যাসিসটেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে রাইটার্স বিল্ডি পর্যান্ত বার বার ছোটাছটি করেও ৬ মাস বা এক বছরের মধ্যে এগুলি পাওয়া যায় না। এর অনেক নজীর আছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল তেল পাওয়া যায় না। খোঁজ নিয়ে দেখলাম ইন্ডিয়ান অয়েল এদের তেশ দিচ্ছে না। তাদের নিজেদের যে ইক আছে সেই তেলও সাইটে বয়ে নিয়ে যাওরার বাবস্তা **নেই।** কন্টাকটার সে তেল নিয়ে যাচ্ছেনা ফলে সামান্য যে তেল এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাচে আছে সে তেল চাষীদের নিজেদের থরচায় বয়ে নিয়ে যেতে ২য়। এর ফলে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে যাতে বেশীর ভাগ লিফট ইরিগেসান স্কীম অকেজো হয়ে গিয়েছে। চাধীরা যে চাষ করেছে সেই ফসল এখন পাকার অবহা, এই বিরাট এলাকার ফসল নই হয়ে যাবে। আনার **তমলুক মহকুমার আর**, বি, আই, স্কীমে এই হুরবস্থা রয়েছে। এই ঘটনার কথা আমি স্থার, আপনার মাধ্যমে সভার কাছে রাখলাম।

শীকুমার দীন্তি সেনগুপ্ত: মাননীয় স্পাকার মহাশয়, যদিও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এথানে উপন্থিত নেই তব্ও আমি আপনার মাধ্যমে ভরতপুর এগাসেখলী কনসটিটিউয়েনসীর মালার প্রাইমারী হেলথ দেটারের অব্যবস্থার সুখন্দে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভরতপুর থানায় এটি একটি বর্ধিষ্ণু শহর বা গ্রাম। সেথানে একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হয়েছে আজ অনুমান এক বছর, কিছু আজও সেটা থোলা হয়নি। বহুবার আমরা সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিছু আজও সেই বিরাট বাড়ীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোগীদের পরিহাস করছে এ দৃশ্য আমরা দেখতে শাচ্ছি কিছু তারজর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হছে না এবং এটা দেখে মনে হছে সরকারী কর্মচারীদের যোগাতার একটি নিদর্শন। এছাড়া টে রা হেলথ সেন্টারে ১০ টাকা মাত্র কনটিজেস্পী দেওয়া হয়। সেই ১০টাকা কনটিজেস্পী মধ্যে বিছ্যানার চাদর ধোয়া থেকে স্কন্ধ করে পোষ্টেজ স্থান্দি হাাদি যাবতীয় জিনিযথাকে। তাছাড়া কেরোসিন ভেলও তারমধ্যে ধরা হয় ফলে কোনদিন রাত্রে প্রাইমারী ছেলথে সেন্টারে হ্যারিকিনের বাতি জলে না। তারপরে, আমলাই অঞ্চলে কলেরা স্কন্ধ হয়েছে। সেধানকার মিনি ডাক্তার তিনি নিজেই অস্কন্ধ। সেধানে রোগীরা মারা যাছেছ অথচ কোন বাবস্থা হছের না। স্তার, এর আগে পন্ধী অঞ্চলে বা গ্রাম বাংলায় কোনদিন হাসপাতাল হত না এখন ধনন স্কন্ধ হয়েছে বা চলেছে তথন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে চালানো হছের না। গ্রামবাংলার লোকেরা

স্থানীয় ডাং বিধান চক্র বায়ের কাছে ঋণী। তিনি একমাত্র তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আজকে যাঁরা ইন্দিরা গান্ধার ইনেজ নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বলে যে হয় আপনারা ব্যবস্থা করুন আর তানা হলে গ্রামের লোকেরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেবে।

ৰী অসমজ দে: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মল্লিমগুলী এবং বিধানসভার সদস্যদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোটি কোটি টাকা বর্তমানে চলনগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্ম বায় করা হচ্ছে। কিছ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের সমস্ত আইনের ধারা অগ্রাহ্য করে সেটা বর্তমানে একটা বে-আইনী হুর্ন,তির কেন্দ্রন্তল পরিণত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে এম্পলয়িজপ্রভিডেণ্ট ফাগু এ্যাকভিণ্টে সুরুকারী আইনের ধারা অগ্রাহ্য করে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে এম্পলয়াস্ কনটি বিউশান কোনবক্ষভাবে জ্বমা পডছে না। তার ফলে যে ইণ্টারেষ্ট এয়াকড হত তার থেকে কর্মচারীরা পুরাপুরিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। সেধানে পেনসান ফাণ্ড যেটা **স্নাছে সেটা** শন্ত ভাগোরে পরিণত হয়েছে, ফলে যেসনন্ত কর্মচারীর রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে তারা কিছ স্লযোগ পাছে না। সেথানে যে স্থালারি সাভিস ইনসিওরেন্স স্কীম রয়েছে তারজক্ত এম্পলয়িজের মাইনে থেকে টাকা কাটা হচ্ছে কিন্তু ইন্সিওৱেন কর্পোৱেশনে সেটা জমা পড়ছে না, ফলে পলিশিগুলি ল্যান্স হয়ে বাচে । এবং স্বচেয়ে বড অভিবোগ হচ্ছে গভর্ণনেন্ট সাবভেনসান ফর ডিয়ারনেস এটালা-অ্যেন কর দি এম্পলায়জ--দেখানে বিল করে মাসের পর মাস সরকারী কর্তপক্ষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে অথচ ততীয় শ্রেণীর কর্মচারীর জন্ম ৪০ টাকা কম এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারার জন্ম ২৫ টাকা কম করে দেখানে টাকা দেওয়া হছে। আর একটা বড় অভিযোগ হছে ওভার টাইম এ্যালাওয়েন্স পলিশির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য সিঙ্গল ওয়েজ রেট চাল করা হয়েছে এবং আরও বড কথা হচ্ছে চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার, এটেটিং যিনি আছেন তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থাকা সত্তেও ৫০০ টাকা করে ওভারটাইম এালাওয়েল ছ করছেন। একেত্রে অভিট অবজেকদান আছে। আমার দাবী হচ্ছে a special enquiry committee be formed and after making a through enquiry Chandernagore Municipal Corporation be superseded by the Government.

শ্রীললিত গায়েন: মাননীর অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল ২৪-পরগণা জেলার বনগা জি আর ধর হাসপাতালে থাল সরবরাহের ব্যাপারে হুনীতির একটা অভিযোগ আসে এবং সেথানে ছাত্রনেতা দেবত্রত চ্যাটালীর নেতৃত্বে কিছু ছাত্র এবং যুবক ঐ হাসপাতালে তদন্তে যায়। থাল সরবরাহ দপ্তরে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেথানে যিনি অধিকতা ছিলেন কে এল নন্দী, তাঁকে নিয়ে তাঁরা রায়া ঘর পরিদর্শন করেন এবং সেথানে কিছু হুধ দেখতে পান। সেই হুধের আম্পেল আমি নিয়ে এসেছি, পরে আপনার কাছে আমি দেব, এই সহক্ষে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই যে হুধ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হুধের মধ্যে শুধুমাত্র জল, এ্যারাক্ষট, আর আটা ছাত্রা আর কিছু নেই। সেথানে আরও দেখা গেল কিছু পচা আলু এবং ৫ কে জি পচা মাছ যা রোগীর অধাত্য। এই পতা মাছ য়দি রোগীদের থাওয়ান যেত তাহলে তাদের প্রোণহানী হত। আমি

মাননীর স্বাস্থ্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন তিন দিনের মধ্যে এর ±াতিকারের ব্যবস্থা করেন।

বিষয়ে আপনাব নাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে বীরভ্ন জেলার আমাদেপুর স্থার মিল যেটা আগে কংগ্রেস সরকার করেছিলেন, এই মিলটা বেশ কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ আছে। এই মিল সম্প্রে আনাদের পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে ভারতপ্রাপ্ত কেন্দ্রীর মন্ত্রী এবং বন্ধ আছে। এই মিল সম্প্রে আনাদের পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে ভারতপ্রাপ্ত কেন্দ্রীর মন্ত্রী এবং বন্ধ আদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শক্ষর রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তথন বি. আর. গুপ্ত, এ্যাভিসনাল হোম সেক্রেটারি, তিনি এই বিষয়ে তদন্ত করতে বীরভূমে গিয়েছিলেন। এরপর আমার জেলার একজন সদন্ত শ্রীহরশক্ষর ভট্টার্চার্য প্রশ্ন করেছিলেন সরকার এই মিল সম্বন্ধে কি চেষ্টা করছেন, তথন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন কবে করবেন না করবেন সে সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারছেন না। আমাদের সরকারী কাজের যে ব্যবহাপনা তাতে ১৮ মাসে বছর চলছে। আজকের দিনে বীরভূম যেভাবে বেকার জর্জরিত তাতে মন্ত্রিমগুলীকে অন্ধরাধ করব ১২ মাসে বছর ধরে নিয়ে ৬ মাসের মধ্যে তাঁরা যেন এই কাজ করেন। কাজেই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই স্থগার মিল অবিল্যে চালু করার জন্তু আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি। আর একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি সুটা হন্তে সাম্বান্ধি করিছি আকর্ষণ করিছি সুটা হন্তে সাম্বান্ধি করিছিল স্বান্ধি করিছিল স্বান্ধ করিছিল স্বান্ধি করিছিল স্বান্ধিক করিছিল স্বান্ধিছিল স্বান্ধিক করিছিল স্বান্ধিক করিছিল স্বান্ধিক স্বান্ধিক করিছিল স্বান্ধিক করিছিল স্বান্ধিক স্বান্ধিক স্বান্ধিক স্বান্ধিক করিছিল স্বান্ধিক স্ব

Mr. Speaker: Mr. Shaw, you must mention one fact only, not two or three facts. Please take your seat.

### [ 2-30-2-40 p m. ]

শ্রীত্তরবিন্দ নক্ষর: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, আপনার মাধ্যমে আমি পশ্চিমবদ সরকারের মৃধ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ইংরাজী ৭ই এপ্রিল ১৯৭২ তারিথে গুক্রবার বন্ধবন্ধ টাউন কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয়কে অক্সায়ভাবে গুণ্ডা ও সমাজবিরোধী লোক বেদম প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে তিনি আহত হন। এছাড়া বন্ধবন্ধ টাউন কংগ্রেস কার্যালয় ভেন্ধে তছনছ করে দেয়। এ সংবাদ বন্ধবন্ধ থানায় জানাতে এলে ভারতপ্রাপ্ত অফিসার মহাশয় তাঁকে গ্রেপ্তার করে, আলিপুরে চালান দেয়। উক্ত অফিসারকে করেকবার বদলি করানো সত্যে আজও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। ইহার ফলে এ অঞ্চলে কর্মীদের মধ্যে থুবই অসন্তোধ কৃষ্টি হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অন্থরোধ জানাচ্ছি থাতে তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেন কারণ সেথানে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

### The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972.

Mr. Speaker: I now call upon Shri Abdul Bari Biswas to resume his speech.

**জ্ঞাবতুলবারি বিশাসঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কালকে এই বিলের উপর যথন বলছিলাম তথন সভা বন্ধ হয়ে যায়। আপনি আজকে আমাকে আবার পারমিসন দিয়েছেন

সেজনা **জামি আপনাকে অভিনন্ধন** জানাছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বি**লে বলা হয়েছে যে** ১৬,১১,৭• হইতে ৩১,৩,৭২ অবধি......

#### Statement regarding Relief Measures

Mr. Speaker: Mr. Abdul Bari Biswas, if you do not mind, may I request you to take your seat for only two or three minutes as the Minister-in-charge of Relief Department will make a statement in respect of general relief regarding which he gave an assurance to the Honourable Members that he would make a statement after the discussion with the District Magistrates. Now he is ready with the statement and I call upon him to make the statement.

Shri Santosh Kumar Roy: Mr. Speaker, Sir. in response to repeated requests from the Honourable Members of this House yesterday I promised to make a statement today explaining the various relief measures which are being taken by the State Government for relief of the distress in different districts of the State. During the course of the last three weeks that this Government has been in office we have been holding almost a continuous dialogue with the representative of the people, members of the public and Government officials to re-orient the pattern of relief in keeping with the current requirements and aspirations of the people. Only yesterday, the Members of the Cabinet led by the Chief Minister, held meaningful discussion with the District Magistrates and the Divisional Commissioners on various administrative questions including distribution of relief. On my part, I held detailed discussion on various aspects of relief with the District Magistrates following the devastating floods of 1971 there has been widespread distress among the people in 9 to 10 districts of the There is also persistent demand for the house building grant among the flood-affected persons. I should like to mention here that the Chief Minister has personally written to the Union Finance Minister requesting him to raise the ceiling of expenditure on house building grant to Rs 5.58 ctores as originally estimated by the State Government from the approved Central Government ceiling of Rs 1.25 crores As a result of the last year's floods, distress amongst the indigent people is continuing. Having regard to the special difficulty of this section of the population, the State Government have already decided that a sum of Rs. 50 lakhs will be distributed as Gratuitus Relief among the indigent persons during the next three month as against a sum of Rs 15 lakhs generally distributed during the corresponding period every year. In this House. yesterday, it was pointed out by some of the Honourable Members that T.R. schemes were not in operation in several districts at present. We have checked up the position and I should like to mention that well over 900 T.R. Schemes are now in operation in various districts of the State. We have so far allotted to the District Magistrates a sum of Rs 27 lakhs for expediture on T.R, Schemes. Besides. 2.719.5 metric of Russian broken rice have been. allocated to differs districts for distribution of T.R wages in kind. addition a monthly flow of about 1.500 metric tons of gift wheat from the CARE is expected to be supplied to the districts for utilisation as T.R. wages in kind. As regards Agricultural Group Loan, the State Govt. have already sanctioned Rs.7.70 lakhs in advance for distribution amongst the cultivators in advance. To meet fire emergency, a sum of Rs. 14,500—as G.R and Rs.70,500-as House Building Grant has already been placed at the

disposal of the District Officers in advance. During 1972-73, the State Government has provided a sum of Rs. 1.30 for Test Relief work. Allocation from the CARE in kind is expected to be of the order or Rs.1.10 erores during the same period. The total provision for the Test Relief work during 1972-73 would thus work out to Rs 2.40 crores. It is the intention of the Government that during the lean months from April 15 to June 15, a sum of Rs.1.40 crores will be spent on Test Relief providing seasonal employment to about 1.40 lakhs of distressed persons. The expenditure will be within the budget provision for 1972-73.

For the lean months of September and Octobar, a further sum of Rs.1 crore will be spent on T.R. affording employment to about 1 lakh of persons. In addition, the Crash Programme for Rural Employment in the districts is expected to provide employment to about 55 thousand persons daily for a period of six months. Thus, it would be possible to create employment opportunity for well over two lakhs of people daily during 1972-73 which incidentally is the highest employment figure to be reached through Government expenditure during lean months.

To streamline the administration of T.R. Schemes, the State Government have decided to raise the remuneration of technical staff appointed temporarily to supervise T.R Schemes, the revised rates Rs.12.50 p. per diem for Graduate Engineers and Rs 7.50 p. per diem for Overseers. Similarly, the Government have also decided to raise the remuneration of the Paymasters and Muhurries from Rs. 3 and Rs. 2 to Rs. 5 and Rs. 3 respectively. To ensure popular participation in the formulation and implementation of T.R. Schemes, the Government have also decided to set up a Committee with the B.D.O as Convenor, M.L.A. or his nominee of the area and another person to be nominated by the State Government to finalise T.R. Schemes and to fix the priority of such schemes, supervise them and ensure proper utilisation of funds.

প্রীত্যাবস্থল বারি বিশাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972-কে সমর্থন করতে উঠে আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ত্-একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন যে এই একটি বিভাগ থোলার পর ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত ১২ কোটি টাকার মত সরকার আয় করেছেন এবং এই আয় করতে গিয়ে expenditure including salaries of the staff ৫০ হাজার টাকার মত খরচ হয়েছে। এই বিরাট অন্ধ যা আমাদের আয় হরেছে যে বিশের দারা তার দিকে তাকিষে আমাদের লক্ষ্য হবে এই অন্ধ আরও বাডান যায় কি না। এই সঙ্গে এই কেমবাতা-এর দরুল পরোক্ষ বা প্রতাক্ষভাবে গ্রামীণ জীবনের মান্ত্রম ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিছা তার ক্ষতির কোন কারণের সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে বলা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আইন তৈরী হবার পর বিরুদ্ধে বাগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা আছে তাদের lessar tax করার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

[ 2-40-2-50 p.m.]

তাই আমি আপনার মাধামে কালকেও বলেছিলাম এখনও বলছি এই বিলে এমন কতকগুলো আইটেম আছে যে সমত্ত আইটেম আপনিদেখলে বুঝতে পারবেন যে সাধারণভাবে যে ট্যাক্স হয়েছে

তা গিয়ে প্রামের সাধারণ মান্নযের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। থাদির কটন সিক্ষের উপর টাই আছে। নিমু এবং মুধাবিত্র শ্রেণীর মাত্রয় এইসর বারহার করে থাকে। কিন্দু এর উপরত এক পারসে**ন্ট** নাকা কৰা হায়তে। প্ৰেক্ষিভাৱে দেখতে গেলে এখানে যে টাক্ষি আদায় কৰা হয় ওই বক্ষ যাবা ঠাতী তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। এখানে যে ট্যাক্স দিতে হয় তা সেথানে গিয়ে তাদের মজরী থেকে আদায় করা হয় এবং তাতে ওই তাঁতীর। এবং চাষীরা ক্ষতিগ্রন্ত হচ্চে দিনের পর দিন। ্যখানে কফিতে ত প্রদা পার কিলোগ্রাম কর। হয়েছে। কিন্তু কফি, বি এই সমস্ত জিনিষের উপর कम करा क्रिक इस नि । महरश महरश मित्रमणे China pipes, earthen pipes हेला नित्र जेश्रत আইটেম নং ৩৭ যেটা বলেছেন এবং মাৰবেল পিস, মোসাইক পাইপস, ইদেন পাইপস অর্থাৎ আইটেম নং ৭৮তে যেগুলোর কথা বলেছেন এই সমস্ত বহত্তর আইটেমে যে ধরণের ট্যাক্স অর্থাৎ এটেডভেলোকেম টাকে বসান হয়েছে সেথানে যদি বাডিয়ে গ্রামেব গ্রীব মানুষদের কর্মকরে দেওয়া হালা কাহলে ভাল হালে। আৰু একটা কথা বলতে চাই এই সৰ কাছ কৰাৰ জন্ম **েড যে চেক** পোই করা হয়েছে তাতে চার রক্ষের অফিসার আছে। তাঁরা হচ্ছেন পেটোলিয়াম-কাম-পিয়ন. জ্যাশিয়ার কাম-কার্ক, এস, আই, ইন্সপেক্টার। কিন্তু আপনার মাধ্যমে হাউ**সের** দ**টি আকর্ষণ** করতে চাই একটি বিষয়ে। এই যে সব চেক পোই রাখা হয়েছে সেথানে সাধারণ**ভাবে এক একটা** জংগল্পএর কাছে। মাননীয় তরুণবাব এথানে আছেন, তাঁরে বাজীর কাছে একটা এই রকম পোষ্ট হয়েছে। তার চারদিকে ঝোঁপঝাড। সেথানে অফিস, কিন্তু এই সমস্ত কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের কোন ব্যবস্থা নেই। চাকরিয়াদের জীবনের নিরাপতা না থাকায় আপনার। জানেন যে প্রত্যেক পোই দিয়ে অসংখ্যা লবী আসে এবং যে কাঠের বাঁশ থাকে তারা অনেকে ভে**ছে চলে যায়।** তাদের সংস্ণে কুলি থাকে। সেখানে কি কোন নিরাপতাসূলক ব্যবস্থা আছে ? সে**থানে পুলিশ** দিয়েছেন কি ষাতে কবে এদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেন ? এদের যে পারি**শ্রমিক দেওয়া** হর তাতে এদের দাবী দাওয়া মেটাবার ব্যবস্থা নেই। এই যে পেটোলিয়াম-কাম-পিয়ন তারা পেটোল দেবে আবার পিয়নের কাজও করবে। এথানে যে হেড অফ দি ডিপার্টমে**ট আছেন** শ্রী এস, কে, বস্তু তিনি ডাইরেক্টর অফ সেলস ট্যাক্স। তাঁকে এই বিভাগেরও **ডাইরেক্টর করা** হয়েছে ৷

আমার মনে হয় যে একই ব্যক্তিকে এইরক্মভাবে ছই জায়গায় ডিবেক্টর করে রেশ্থে মাথাভারী প্রশাসন কথনও ঠিক হবে না, এটাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে আলাদা বিভাগ করে যাতে স্ফুলবে পরিচালিত করতে পারা যায় তার দিকে মন্ত্রিমহাশ্রের নজর দেওয়া উচিত। আমরা জানি স্থার, রেলওয়ে মাল চলে যাছে কিন্তু রেলওয়ে মালের থেকে ট্যার্ম আদায়ের জন্ত কোন ব্যব্ছা এখনও করতে পারা যায় নি। অপরপক্ষে মালের ব্যাপারে সেখানে আমি একটা হিসাব করে দেওছিলান যে সেখানে যদিও পুলিশ কিছু কিছু আছে কিন্তু সেগুলি এই সমন্ত কর্মচারীদের প্রটেকসনের জন্তু নয়, সেখানে মাল ধরার জন্তু আপনারা রেখেছেন। ডিক্লারেসন ফর্ম রাইটার বলে এক রক্মের লোক আবিস্কৃত হয়েছে প্রাক্টিক্যালি তাদের দালাল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, তারা পুলিশের সঙ্গে মিলে যেখানে ট্রাক যাছেছ ৬ মণের তারা ফর্মে লিখে দিল ফিল আপ করে দিল ২ মণ বলে। আপনাদের ওজন করার কোন মেসিন নেই, সেখানে তু টন গেল কিছুম টন গেল সেটা বোঝার উপায় নেই, তারা ২ টন লিখিয়ে ৪ টন কাঁকি দিয়ে চলে গেল। মন্ত্রিন গেল সেটা বোঝার উপায় নেই, তারা ২ টন লিখিয়ে ৪ টন কাঁকি দিয়ে চলে গেল। মন্ত্রিন গেল হেবার হেথানে ২২ কোটি টাকা আয় করতে পারেন। আপনি যদি এই বিভাগকে স্ফুলাবে কপায়িত করতে না পারেন তাহলে যেখানে

১২ কোটি টাকা আর হচ্চে সেধানে ২৪ কোটি টাকা অপরের পকেটে বিভিন্ন উপারে চকিরে দিচ্ছেন। আর এর অংশ কারা পাচ্ছে । চুনীতিপরায়ণ অফিসার, কর্মচারী, যারা ওত পেতে বসে থাকে টাকা থাওরার জন্ম তারা। কাজেই এই প্রশাসন যন্ত্রকে আরো ভালভাবে পরিচালিত **করতে হবে এবং যাদের উপর ভার দিয়েছেন,** আরো হেলদি করে পুরু করে ভারা যাতে চুমঠো **খাবারের ব্যবস্থা করতে** পারে সেই ব্যবস্থা করে আপনি তাদের শক্তিশালী করে তলন। তার পর আর একটা জিনিস আমি বলতে চাহ আপনার। বাইরে থেকে কর্মচারী, ইন্সপেরুর নিয়োগ করেছেন, ফায়ার বিগেড থেকে কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। যেথানে আমাদের গ্রামদেশে মিউনিসিপ্যাল শহরে এত চাহিলা সেখানে না দিয়ে আপনি এই বিভাগে ২৫১৬ জনকে সেখানে নিৰোগপত্ৰ দিয়েছেন, এই নিৰোগপত্ৰ দেবাৰ কি কাৰণ চিল—তাৰা কি উপায়ে এদেব নিযোগ করে গেল আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্যের কাছে সেটা জিজাস। করতে চাই। আমরা ক্রমতায় **স্থাসার আগে এদের নিয়োগপত্ত দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অহুরোধ করব যে আপনি** প্রথামপ্রথার বিবেচনা করে স্থানির্দিট পথ অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যরোক্রাটরা মাথার উপরে বদে আছে, তারা আপনাদের ফাঁকি দেয়ার কলাকৌশল ভাল করেই ভানে। ভারপর এই যে টাকা আয় হচ্চে পশ্চিমবাংলায় গ্রামা মাহুহের উপর দিয়ে তা তোলা হচেছ। দি.এম. ডি. এর টাকা থরচ হচ্চে. মেটোপলিটান অথোরিটির টাকা থরচ হচ্চে, হোক আমরা মনে করি গ্রামবাংলার মাহাযের জন্ম, তাদের উপকারের জন্ম মিউনিসিপালে শহরের জন্ম লোদের দিকে তাকিরে দেখুন আজকেও তারা ওপেন ড্রেনেজের মধ্যে বাস করছে, সেখানে মশা, মাছি ইত্যাদির জক্ত রাত্রে ঘুমানোর উপায় নেই। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই টাকার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ **টাকা এই বিধানসভার মাধ্যমে** আমরা কি দাবী করতে পারি না ঐ গ্রামবাং**লা**র মান্নুহের জন্ম মিউনিসিপালে এলাকাঞ্চলিকে কি বরাদ্ধ করা যায় না ? এটা আমাদের একটা প্রিটিভ দাবী। এই অর্জিত অর্থের মধ্যে থেকে শতকরা ২৫ ভাগ দিতে হবে ঐ মিউনিসিপাল শহরের জন্ম ঐ গ্রামবাংলার মাহুষের উন্নতিবিধানের জন্ম যেথানে লক্ষ লক্ষ মাহুষ বাস করে তারা আজু অবহেলিত. শান্তিত এবং ঘুণ্যভাবে জীবনযাপন করছে তাদের দিকে তাকিষে দেখতে হবে। তাধ কলকাতা শহরের উন্নয়ন করলে সব সমস্থার সমাধান হবে না. অভাদিকে বিকেন্দ্রীকরণ করে গ্রাম এবং গ্রের ভেতর ছড়িরে দেবার চিন্তা করতে হবে। আমি আর একটা পয়েণ্ট-এর বিষয়ে বলতে চাই এই বিলে কলটিটিউসানাল কোনডেড লক আছে কিনা সেই বিষয়ে আমি মাননীয় মক্তিমহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা জানি যে রাজাপালের পার্মিসনের প্রয়োজন আছে, য়াসেন্টের প্রয়োজন আছে।

এই বিলে দেখতে পাওয়া যাছে যে এক্সপেনডিচার ইনকার্ড করছে, অতএব এই ক্ষেত্রে আছকে ২০৭ এর ১নং যে আটিকেল কনষ্টিটিউশনের দেই অনুসারে একটা পার্মিশন নিতে হবে এবং ২০৭ (৩) এতে পার্মিশন নিতে হবে । এখানে পার্লামেন্টে একই বিধান আছে, স্থার, আপনি ত জানেন নিশ্চয়ই সেই কথা বলে এই হাউসের আর বেশী সময় নিতে চাই না। কিন্তু এখানে কি বলছে ? এখানে এই কথাই বলা হয়েছে যে—''A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council' ঠিক আর একটা আছে ২০৭ (৩) এ 'A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed' by a House of the Legislature of the State unless the Governor

has recommended to that House the consideration of the Bill". এই দিকে আমি যদি এয়াসেন্ট নেওয়া হয়ে থাকে এবং নেওয়া হয়েছে সে বিষয় সন্দেহ নেই কিছু আমরা যারা এথানে লেভিসলেটার আছি আমাদের এই বিষয় কিউরেবেল করা উচিৎ।

12-50-3-00 p.m. ]

এবং আমি মনে করি, মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এটা পয়েণ্ট আউট করে এই আইনের বৈধতার কথা সামনে রেখে এবং গ্রুপরের ২০৭ (১) আর্টিকেল এবং ২০৭ (৩) এ এ্যাসণ্টে যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তা ষ্থায়্থ হয়েছে এবং যদি নাহয়ে থাকে তাহলে সেই বিষয় আহিন সঙ্গত ব্যবস্থা প্রহণ করা দরকার। এর পরে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার সামাত্র সময় নিতে চাচ্চি, আপুনি একথা জানেন ঠাকরপুরর পুশ্চিম ব্রিয়া বলে একটি চেকপোই আছে, সেখানে কিছদিন আগে এইরকমভাবে চেকের যে ব্যাড়া আছে তা ভেঙ্গে চলে গেল সমস্ত টোকওয়ালার। জ্ঞামী করে বেরিয়ে চলে গেল। সেখানে যে কর্মচারীরা ছিল তারা প্লিশের কাছে গিয়ে থবর দিলে, যদি মাননীয় মন্ত্রিমহাশায় একবার থবর নিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন এই সমস্ত কর্মচারী যারা জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পড়ে থাকে, অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে তাদের জন্ম আজ পর্যন্ত একটা লোককে ধরা হয়েছে কি ? কেস ত হল, ডায়রি হল, কিছু একট লোককে ধরা হল না কেন ? এ কোন ধরণের অবস্থা ? অতএব এদিকে একটুনজর দিতে হবে। যারা ছবিস্তদের সামনে দাঁভিয়ে যদ্ধ করছে, ঐ থানে দাঁভিয়ে দেখবেন মাঠের মধ্যে অন্ধকারে রাতি ২।। টার সময় গাডী হুহু করে চলে আসছে, মদু থেয়ে, ভাং থেয়ে চলে আসছে, তথন তারা কিছু মানে না. এ জারগার দাঁড়িয়ে পুলিশ ও কর্মচারীদের যুদ্ধ করতে হয়, তাদের দিকে একট ভাল করে নজর দিন, নজর দিয়ে তারা যাতে স্কতভাবে থাকে, তারা যেন প্রটেকশন পায়, প্রলিশরা সেথানে যেন সজাগ থাকে। ৩৪ ঘদ থাবো আর টাকা পকেটে পুরবো, আর ১২ কোটি টাকা সরকারের কাছে দিয়ে ২৫ কোটি টাকা এই কাও করে নেবো, গৌরী সেনের টাকা, এইভাবে চলতে পারে না। তাই আমি মনে করি এই টাকা বেন স্কৃতাবে রূপায়িত হয় সেই দৃষ্টিভদ্দী নিয়ে বেন দেখা হয়। কর্মচারীদের প্রতি যাতে যথাযথভাবে নজর দেওয়া হয় এবং সেথানে যদি আলো জোরদার করা হয় চেকপোইগুলিকে তাহলেপর এই ১২ কোটি টাকার জায়গায়—আমার ইনফরমেশন যে এথনি যদি ইচ্ছা করেন হাহলে এক মাসের মধোই ফল লাভ করতে পারবেন। অতীতে এই দ্ধারের ফতিহচ্চিল এখন লাভ হচ্ছে। এই দপ্তর থেকে ৪০ কোটি টাকা আয় হতে পারে যেখানে ১২ কোটি টাকা আয় হচ্ছে আমি একথা আপনার সামনে বলতে পারি, এই ইনফর্মেশন দিতে পারি। কাজেই বিভিন্নভাবে চরির যে পথ সেই পথ আপনারা বন্ধ করুন। এই যে টাক চলে আসছে এই ট্রাকের উপর ছয় টন, সাত টন করে মাল থাকে অথচ হিসাব দেথিয়ে দিলেন, সাবমিট করে দিলেন বে ছ টন মাল আছে। আপনাদের ওজন করার যন্ত্র নেই, ওজন না করলে ত শুনবে না সেইরকম কোন ব্যবস্থানেই। এইগুলিই ত চরম ফাঁকি দেওয়ার জায়গা। এই দিকে আপনাদের নজর রাখতে হবে। এই প্রসংগে আর একটা কথা উঠছে, এই হাউদে, এণ্টি ট্রাক্স আর একাড়িট টাকা। একাজিট টাকা গ্রামের মারুষগুলির উপর গিয়ে পড়ছে। আপনি দয়া করে, অন্তঃ মাননীয় সদস্তরা যে কথা বলছেন, যদি ওখান থেকে পন্যদ্রব্য যেটা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, গিয়ে দেখবেন সেখানে গ্রামের যাবা কুলি কাবাডি, গ্রামের যারা মন্ত্র, যারা ক্ষেত মন্ত্র তাদের

ঘাড়ের উপরে চাপবে। কিন্তু আপনি যে টাাক্স বৃদ্ধি করলেন কোন আর্টিকেলের দ্রব্যম্থ বাড়বে, আর বাড়বে না এটা কি আপনি বেঁধে দিয়েছেন? এথানে আসলে টাাক্স বা করছে সেটা গরীবের উপরেই গিয়ে পড়ছে। আপনাকে বলে দিতে হবে যে এর উপর আমি টাাক্সরশাম বটে কিন্তু এই আর্টিকেটেলর দাম বাড়বে না – একথা বলতে হবে। এই আর্টিকেলে উপর টাাক্স করলাম এবং এই আর্টিকেলের দাম বাড়বে। আপনাকে এই সব কাাটিগোরিক্যার্বিল দিতে হবে। কাজেই এই আইনের মানেক কাটিবিচ্ছাতি আছে, এই আইনকে ভাল করে ঢেলে সাজাতে হবে। যথন ছয় সপ্তাহে মধ্যে এই আইন আপনার পাশ করিয়ে দেওয়া দরকার তার্রক্স যথন এটা এনেছেন তথন এ প্রয়েক্ষনীয়তা নিশ্চমই চিন্তা করে এটা পাশ করা দরকার। কিন্তু এধানে এমন কতকগুলি ফাঁবে রয়েছে যে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে সাধারণ থেটে খাওয়া মেহনতি মাহম, গরীব মাহম, এরা সমং ট্যাক্সড হয়ে যাছে এদের রয়েই দিতে হবে। এবং তার্রক্স আপনাকে ক্যাটিগোরিক্যানি বলে দিতে হবে যে এই আর্টিকেলগুলির উপর এই ট্যাক্স করলাম কিন্তু এইগুলিতে ঘব্যমূল্য বাড়েনো। কিন্তু তা যদি না করেন তাহলে পরোক্ষভাবে জনসাধারণ অত্যাচারিত হবে। আমি মনেকরি মাননীয় মিয়মহাশরের দৃষ্টি এইদিকে আর্ক্সই হয়েছে এবং এই কথা বলে আমি আমার বক্তব শেষ করেছ।

ঞ্জিতিইন কুমার সা : মাননীয় অধাক মহাশয়, এথানে বিল আসছে, বিল আমরা পাশং কর্ছি। আজকে আমার সৌভাগ্য হল এমন একটা ডিপার্টনেটের বিলের উপর আলোচন করতে যে ডিপার্টমেন্ট। হল একটা চরির ডিপার্টমেন্ট। দেখানে কাচা প্রদা আছে এবং দেই কাঁচা পয়দ। ছ'হাতে न भ राष्ट्रि, এই হল এই ডিপার্টমেন্টের অবস্থা। এন্ট্রি ট্যাক্স ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে আমি স্থাটিস টিক্স নিয়ে দেখেছি বছরে এথানে আয় হয় নয কোট টাকা এবং খরচ হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা। আমরা জানি যে রাস্তায় যে ট্যাক্সী এবং জীপ চলে তার প্রত্যেকটিতে পাঁচ টাকা করে নেয়। জি টি রোডের ধারে যদি ট্যাক্সী গুণতে থাকি, তাহলে দেখং ভধ নয় কোটি কেন, ৩০।৪০ এমন কি ৫০ কোটি টাকা স্বায় হতে পারে। স্বথচ দেখানো হয় মাত্র নহ কোটি টাকা আর। এত গাড়ী মালপত্র নিয়ে আসে যে নয় কোটি টাকা কেন আরও অনেক বেশী আর হতে পারে। এটা স্কল সভাই জানেন। তাই স্পীকার মহাশয়, আমার অন্তরোধ যে আগে যন্ত্রীকে ঠিক করন। সি এম ডি এ এবং এগড় জেদেট যে সমন্ত বিভিন্ন মিউনিসি-প্যালিটি আছে তারজন্ম বায় করতে হয় করুন, কিছু এই এণ্টি ট্যাক্লের যে আসল উদ্দেশ্য --সরকারী খাতে টাকা জমা পড়বে না যদি না আপনারা যন্ত্রটাকে ঠিক করে রাথেন। আমার কিছ তথা জানা আছে। এম কে বস্তু মহাশন্ত, ১৯৬৭ সালে রিটারার করেন, তারপর পাঁচ বছরের জন্ত এক্সটেনশন পান, তিনটি ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার, এন্ট্রিট্যাক্স কমিশনার, স্পেশ্যাল অফিসার অব ফাইনান্ত, তাঁর কাছে অহুরোধ যে তিনি স্কুচাক্রপে এই ডিপাটনেণ্টটাকে পরিচালনা করুন যাতে গভর্মেন্ট থাতে বেশী টাকা আসেতার বন্দোবত্ত করন। আমরা দেখেছি যে সমস্ত কর্মচারী আছে তারা কি অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকে। আসল কথা যন্ত্রটাকে ভাল করা চাই, টাকা অবশ্য আসে কিন্তু তারজন্ত আরও অনেক দাব ইন্সপেক্টার দরকার, আরও অনেক পেট্রোলম্যান দরকায়, আরও অনেক ক্লার্ক দরকার, হ'চার জন লোক কোন রক্ষে কাজ চালাবে তা হতে পারে না। আর তা যদি হয় তাহলে আমাদের যে লক্ষ্য তা পুরণ হতে পারে না। কিছু দিন আগে রাষ্ট্রপতির শাসনে কিছু সাব ইন্সপেষ্টার নিয়োগ করা হয়েছে,কায়ার সার্ভিদ থেকে লোক নিয়ে এসে। কেন ?

বাংলাদেশে কি আর সং বৃবক ছিল না ? কেন ফারার সার্ভিস থেকে লোক আনতে হবে ? আমি আরও জানি এখনও আরও ১৫০ জন সাব-ইন্দাপেক্টারের ন্যুনতম প্রয়োজন রয়েছে। বছ পেটোলন্যান দরকার, ক্লার্ক আরও বছ নিয়োগ করা হতে পারে। তাই আমি বলি আগে যন্ত্রটাকে ঠিক কক্লন তাহলে এন্ট্রি ট্যাক্লের জন্ম কর্ত্রবা হথাযথ পালিত হবে, তাহলে সরকারের অনেক লাভ হবে, এটাই আমার ধাবণা। গরীবদের সন্থকে এবার বলি, আমরা জানি হাওড়া ষ্টেশন দিয়ে গাডীতে চড়ে বছ লোক ফাই ক্লাসে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে গয়না এবং বছ দামী দামী জিনিষ কিছু তাদের ট্যাক্স কবে না। অনেক লোক গাড়ী কবে হাওড়া দিয়ে কলকাত্র ভিতরে চলে আসে। যদি আপনাদের যন্ত্রেব ভিতর ফুটো থাকে তাহলে কোন কিছু হবে না, সেজন্ম আগে সেই ফুটো বন্ধ করার বন্দোবন্দ করতে হবে। মগরা দিয়ে বহু লরী চলে, সেখানে পুলিশ অফিসার সেই গাড়ী অন্স দিকে যাবার বাবন্তা করে দেয়, হাওড়া হেশনেও অনেক গাড়ী আসে, সেই গাড়ীতে অনেক মাল আসে কিছু সেবের টাকা গভর্ণমেণ্টের হাতে আসে না। সেজনা এই সমন্ত ফাঁকগুলি যদি বন্ধ কৰতে পাবেন তাহলে সরকাবের আয় আডবে।

সরকাবের বাষের কথা একট বলি। সি এম জি এ যা করবেন তাতে কলকাতার লোক কিছু গাড়ী চডবে, মেটোপলিটান এরিয়াতে ইলেক্ট্রক লাইট নিশ্চমই পাবে। আমি গ্রামবাংলার লোক, বর্ধমানে রাস্যায় লাইট নাই বলে মান্ত্রের সেখানি কি চর্দশা। সেজনা যে টাকা গভর্গনেন্ট এই এনটি ট্যাক্স করে পাবে ত' সমস্ত কলকাতার জনাই খরচ হবে এ যুক্তি আমি মানতে পারি না। তাই যে সমস্ত জায়গা থেকে কলকাতার প্রবেশ পথ আছে, সেই সমস্ত জায়গায় যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেখানেও যাতে এই এনটিটাংক্সের টাকা বাম হয় তার জনা আমি সরকাবের কাছে আবেদন জানাব। এই এনটি নাংক্সের ব্যাপারে আমার আর একটি বক্তব্য হছে সি. এম. ডি এ-তে বার করবার পর কোলকাতাব মধ্যে বেকার ছেলেদের যাতে এন্ট্রিটাক্স এরিয়ায় পরিকল্পিত উপায়ে স্থিবিধা দেওবা যায়, ফ্যাক্টরী করা যায় তার দিকে আপনারা নজর দিন।

[3-00-3-10 p.m.]

শী পুরুষার বন্ধ্যোপাধ্যায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পণ্য প্রবেশ কর সম্বন্ধে গতকাল আলোচনা হয়েছে এবং অনেক মাননীয় সদস্য এই বিলটি বাস্তবস্মত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমি আমাদের বিত্ত মন্ত্রিমহাশয়কে মনে করি না তিনি একজন নিরাসক্ত বৌদ্ধ শ্রমণ, তাঁর বিহজ্ঞান বেশ পাকা। এই পণ্য প্রবেশ কর সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছেন তাতে দেখেছি তিনি মুড়ি মিছরির দর একই করেছেন। এই এটি ট্রাক্স সম্পর্কে আমরা দেখছি গরীব এবং সাধারণ মাহুষের যে সমস্ত পণ্য কাজে লাগে সেই সমস্ত পণোর উপর যে পরিমাণ কর চাপানো হয়েছে ধনীরা তাঁদের বিলাস বহুল অট্টালিকায় যে জিনিস বাবহার করেন তার উপরেও ওই একই হারে ট্যাক্স চাপান হয়েছে। অর্থাৎ আমরা দেখছি বন্ধিমচন্দ্রের হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্তের অবস্থার কোন হেরছের হছে না, তারা এই করের বেডাজালে ছটফট করছে, উনারের কোন উপায় নেই। অর্থমন্ত্রিমহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছেন মহারাষ্ট্র, উত্রপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে যে পণ্য প্রবেশ কর আছে তার চেয়ে এথানে ট্যাক্স কম। সেটা আমি মানি। কি কাজের জন্ত এই ট্যাক্স নেওরা হছেনা, কোলকাতার যানবাহান স্থলর করা হবে, কোলকাতার

আবর্জনা দুর করা হবে, বন্ডীর উন্নয়ন করা হবে। অর্থমন্তিমহাশন্ন বলেছেন ১৯৭১-৭২ সালে ৯ কোটি ৪০ লক টাকা আদায় হয়েছে। কিন্ধু আমার জিজ্ঞান্ত হচ্চে এই যে টাক্স নেওয়া হচে এবং খরচ করা হচ্ছে তাতে কি কোলকাতা আবর্জনামক্ত হয়েছে. কোলকাতা কি স্কল্মী স্থান্মিতা-রূপ ধারণ করেছে ? সংস্কৃত মহাকাব্য থেকে চলন্তিকা, কলহাসিনী প্রভৃতি ভাল ভাল নাম নেওয়া ছাড়া বাষ্ট্রির পরিবহণের ক্ষেত্রে আরু কি হয়েছে? এগুলি যে আসলে যানবাহনের ক্ষেত্রে উপযোগী নয় সেটা আমরা জানি। কোলকাতায় ট্যাক্সী পাওয়া এক চরুহ ব্যাপার অথচ স্থন্যবনের বাঘের ত্তধ মেলে। কোলকাতা সম্বন্ধে ভাবা হচ্ছে এটা আনন্দের কথা, কিন্তু মনে রাখা দরকার কোলকাতা সারা পশ্চিমবাংলা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মুথে এসে রক্ত জমা হচ্ছে এবং মুথে রক্ত জমা হওয়া স্থান্ত্রের লক্ষণ নয়"। আমরা দেখছি যে ট্যাক্স আদায় হবে তা থেকে কোলকাতার সি. এম.ডি.এ-র জন্ম ৫০ ভাগ দেওয়া হবে এবং কোলকাতা কর্পোরেশন এবং অফাফ মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম ৫০ ভাগ দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন কি, প্রুলিয়ার র্ঘনাথপুর মহক্ষা শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে জলসরবরাহের ব্যবস্থা নেই ? তুর্গন থবাকিই প্রকলিয়া জেলার কথা যে রাজ্যপালের ভাষণে বারংবার বলা হয়েছে সেটা কি কাগজের দরদ, না বাসের দরদ সেকথা আমি বঝতে পার্চিনা। আমরা জানি পণ্য কর সাধারণ মান্তবের কলাণের জন্ত থরচ করা হচ্চে এবং বোষের মত ১৪ কোটি কেন, এটা যদি ৪০ কোটি টাকা আদায় হয় তাহলে আমরা থসী হব। কিন্ধ আমরা দেখছি কোলকাতা থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার পণ্য যেটা বিহার, ইউ. পি., এবং পাঞ্জাবে চলে যাচ্ছে তারজক কোন ট্যাক্স ধার্য করা হবে না। এণ্ডলি যদি ধার্য করা হোত তাগলে আমেরা আনেক কল্যাণ এবং উন্নয়ন করতে পারতাম। মাননীয় স্পীকার মহাশ্য, প্রগতিশীল কর নীতি বলে যার বেশী কর দেবার ক্ষমতা আছে তার কাছ থেকে বেশী করে কর নেওয়া তোক। কিন্তু আমাদের অর্থমন্ত্রিমহাশয়, যেভাবে কর ধার্গ করেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি এই করের বোঝা পরোক্ষভাবে ব্যেরাং হয়ে পড়বে দাধারণ মাজুষের ঘাড়ে এবং তাদেরই সেই বোঝা বহন করতে হবে।

অর্থাৎ আমি আবার পুনরার্ত্তি করছি, সেই হাসিম সেথ, রামা কৈবর্ত্ত, গোবিন্দ বাউডি এবং রমা চামার, তাদের সেই টা। জোর বোঝা বহন করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেইজন্ম বলছিলাম এই টাাল্ল থেটা তিনি গ্রহণ করেছেন, সেটায় আত্মপ্রসাদ লাভ করা থেতে পারে থে আমরা ট্যাল্ল নিচ্ছি—কর নিচ্ছি এবং কর এমনভাবে নিচ্ছি যাতে হয়তো সেই করের বোঝা পড়বে ব্যবসায়ীদের উপর বিত্তশালীদের উপর। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ব্যবসায়ী এবং বিত্তশালীরা আমাদের বিত্তমন্ত্রীর চাইতেও কম বুদ্ধিমান নয়, তাঁরা জানেন কি করে সেই ট্যাল্লের বোঝা হাসিম সেথ এবং রামা কৈবর্ত্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হয়। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, এই যে পণ্য প্রবেশ কর, এই পণ্য প্রবেশ করকে নীতিগতভাবে নিশ্চমই সমর্থন করিছি কিন্তু সেই সঙ্গের বিদ্যা প্রবেশ করে, এই বিলপ্তলো আনয়ন করার সময় সবক্ষেত্রে বাত্তব দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় দিচ্ছেন না। বাত্তব দৃষ্টিভঙ্গী যদি দেওয়া যায় তাহলে এই যে বিল আনা হয়েছে, এই বিলের দ্বারা অনেক বড়লোকের উপর বেশী কর বসানো যায় এবং এই বিলের দ্বারা শহরে বেশী টাকা আদার করা যায় এবং সত্যকারের কলকাতাকে স্থলর করা যায় এবং কলকাতার সক্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গকে স্থলর করা যায়। যাই হোক প্রীকার মহাশর, আমি নীতিগতভাবে এই বিলটাকে সমর্থন জানিয়ে স্থামার বক্তব্য শেষ করিছি।

🗎জ্যোতির্ময় মজমদার: মাননীর অধ্যক্ষ মহাশর, অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভার সমন্ত সদস্তদের সামনে যে বিল উপস্থাপিত করেছেন তার নামকরণ করা হয়েছে—The taxes on entry of goods into Calcutta Metropolitan Bill, 1972. অত্যন্ত চ:থের সঙ্গে জানাচ্ছি নামকরণের াকছটা ক্রটিবিচ্যতি আছে, এই নামকরণটা পালটে যদি ট্যান্সেম ফর করাপশন বলা হতো তাহলে तां हु इस विनादी राजाया सामकरण करा होत वर्ण आमां बाता हुए। कारण धारे विराम मार्थ निराम এক্লিকে যেমন ভারতবর্ষ স্থাধীন হবার পর—মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এই পশ্চিম-বংলায় বিভিন্ন মতাদৰ্শেষ পাৰ্থকা থাকা সভেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সন্মিলিত শক্তি ক্ষমতার ফ্রান হয়েছে, অথচ প্রতিটি সরকার মথে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন. মথে অধুবৈষ্মা হুরাকরণের কথা বলেছেন, মুখে অগণিত গ্রামবাংলার উন্নয়নের কথা বলেছেন কিন্তু লজ্ঞার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি এই বিলের মাধ্যমে শুধ মাত্র এই কলকাতা শহরের কোটিপতি এবং পুজিপতিদের উপর স্কুদৃষ্টি দেওয়া হয়েছে আর গ্রামাঞ্চলের অগণিত মাত্র্যকে যাতে আরও বেশী ক্ষে আথিক শোষণ করা যায় তার একটা যন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপুনি নিশ্ব্যট স্বীকার করবেন এট বিলের মাধামে গ্রামাঞ্চলে এর বিষয় যদি একটা পয়েণ্ট আউট করি, যারা গুড়তৈরী করছে, যারা অন্তের জমিতে নিজের রক্ত বিসর্জন দিয়ে আথ উৎপাদন করে. সেই আখ-এর রুস নিংডে গুড় তৈরী করছে, অথচ তারা সেই সমন্ত গুড় নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে ধেতে পারছে না। মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সেই গুডের উপর অধিক ট্যাক্স বসিয়ে ঐ গ্রামবাংলার যারা থেটে থাওয়া মাওুয়, তাদের উপর আরও বেশা করে শোষণ করা হচ্ছে। অথচ যারা মার্বেল পাথরে বাধানো ঘরে কলকাতায় বসবাস করেন, সেই সমস্ত কোটিপতি, পুঁজিপতিদের ড় পাবসেন্ট কব বসিয়ে দিয়েছেন, এটা কোন ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজতম্ব প্রতিষ্ঠা তা আমরা উপলব্ধি করতে পার্বছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে অন্তরোধ করছি এই বি**লকে** ক্ষাপুনি নিজের বিবেচনার শক্তি দিয়ে বিচার করুন। অক্সান্ত আমাদের যারা পূর্ববর্তা বক্তারা অবহে লত গ্রামবাংলাকে দীর্ঘদিন ধরে—২•।২৫ বছর ধরে প্রতিটি সরকার কিভাবে শোষণ করেছেন একবার চিন্তা করুন। আজকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে আগত সদস্যদের এই সম্পর্কে যে ক্ষোভ তা তাঁৱা প্রকাশ করেছেন। আমি আজকে সমন্ত সদস্তদের আহ্বান জানাছি— আম্বন, ক্লোড নয়, দ্বিধা নয়, দল্প নয়, প্রতিটি গ্রামাঞ্জাকে গড়ে তোলার জন্ম গ্রামবাংলার মান্ত্র যারা আমাদের নিৰ্বাচনে জয়যুক্ত করেছেন, তাঁদের আমরা যে প্রতিশৃতি দিয়ে এগেছি তারা আমাদের উপর ধে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেই দায়িত্ব আমরা যথায়থভাবে পালন কয়ি। এগিয়ে আস্থন আমরা অর্থমন্ত্রীর কাছে এই দাবীটুকু পৌছে দিই। অর্থমন্ত্রীর কাছে যে টাকা আদায় হবে সেই টাকার ৫০ পারদেও অন্তঃপক্ষে থারচ হবে গ্রামাঞ্চলের রান্ডাঘাট-এর ব্যাপারে। ওধু তাই নয়, আমরা ্দথেছি ইতিপূর্বে গ্রামাঞ্জনের রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্ম মাত্র ৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

# [3-10-3-30 p.m. including adjournment]

অধাক্ষ মহাশয়, সি, এম, ডি, এ. পরিকল্পনার মাধামে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট হচ্ছে, তাতে মন্ত্রিমহাশয়দের এবং বড় বড় পুজিপতির গাড়ী যাবে তার ফলে টায়ার যাতে নই না হয় যাতে সেই গভার আমাদের মত এম, এল, এদের মুখগুলি দেখতে পাওয়া যায় তার জন্ত কলকাতা শহরের রাভাঘাটের উন্নতি করা হচ্ছে। অথচ গ্রামাঅঞ্চলে রাভার উন্নতি করার জন্ত সমগ্র পশ্চিমবালের জন্ত মাত্র কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। সি, এম, ডি, এ, টাকা দিচ্ছে, জাতীয়

উন্নতির জন্ম টাকা দিচ্ছে, কলকাতা শহরের উন্নতি হচ্ছে ভাল কথা, কিন্তু কেন কোন অপরাধে **থামের মেহনতী মাতৃষ তারা তাদের রোগীকে, মৃত্যুপথ্যাতী রোগীকে ১৪।১৫ মাইল** দরে हामभाजात्म (भोट्ड मिट्ड भारत ना बाला (नहें बरम ? हामभाजात्म (भोड़ारू ना भावाद क्रेंग রোগী মারা যায়। তাই আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে মাননীয় অর্থমন্ত্রির কাছে আমাব অন্নরোধ আপনি এই বিলকে প্রত্যাহার করে নিন। এবং তা নাহলে সমূত এইটক সংস্থান করুন যে গ্রামবাংলার লোকে শতকরা ৫০ টাকা পাবে, তাদের জন্য থবচ করা হবে। যদি তা না হয় তাহলে আপনার কাছে আমি প্রভাব রাখছি এর পরে ৩৭ মাত্র কলকাতায় প্রবেশ কর দিতে হবে না, মিউনিসিপ্যালিট এই মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলিতে উত্তর্বন্ধ থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্যন্ত জি. টি. রোডের উপর যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেই সর মিউনিসিপ্যালালিটি গুলির প্রত্যেকটিতে মিউনিসিপাল আনেটেনস ট্যাক্স বসান হউক এবং মিউনিসিপালিটতে আনটেনস টাকি বসিয়ে আমবা উন্নয়নের পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য রাথব। যদি সরকার আমাদের প্রত্যাব প্রত্যাব্যান করেন **ांश्ल कलिका** जा त्यादी श्रीलांग जिस्सान श्रीतकल्लाना वस कत्राट मतकात वाधा शरत। जामा कवि আমাদের এই প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করবেন। আর একটা সামান্য নমনা আপনার কাছে আমি মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, রাথতে চাই যে, মগরাহাটে যে স্থানে টাাকা গ্রহণ করা হচ্ছে সেথানকার সম্বন্ধে যদি সরকার সচেত্রন থাকতেন তাহলে শহর কলকাতার জন্য আদায়ীকৃত ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৬৭ টাকার মধ্যে কত কোটি টাকা থরচ করা হয়েছে এই স্থানের জনা। যে সমন্ত সদক্ষ এই প্রপার প্রেসটা দিয়ে নিজেদের গাড়ীতে গিয়েছেন, নিশ্চথ্ট তারা উপলদ্ধি করতে পার্বেন এবং নিশ্চয়ই তাঁরা আমাকে সমর্থন করবেন যে, সেই মগরার জন্য আজ পর্যন্ত ১ প্রসাও থরচ করা হর্ম। কারণ সেটা নগর কলকাতা থেকে খনেক দরে। সেথানকার মানুষ রাস্থায় হাজার কই পেলেও এই কষ্ট সরকারের বুকে লাগবে না। এই কষ্ট তো আর বিদেশের মান্ত্রষ দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। বিদেশের মাহ্র্য নগর কলকাতা দেখবেন, নগর দিল্লী দেখবেন, স্মতুরাং সেটাকে অসজ্জিত করতে হবে, আর গ্রাম বাংলার থেটে থাওরা মাত্রুষ দিনের পর দিন অবহেলিত থাকবেন। আমি আশা করব আমাদের জনপ্রিয় সরকার তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন করবেন। আমি আশা করব আমাদের জনপ্রিয় সরকার গ্রাম বাংলাকে বাঁচাবেন। আমি অহুরোধ করতি তাই এগিয়ে আস্তন সরকারকে সচেতন করে গড়ে তলন।

(At this stage the House was adjourned for 20 minutes.) [ 3-30-3-40 p. m. ]

শ্রীসরোজ কুমার দাস: স্পীকার স্থার, আপনার মাধ্যমে বিশেষ করে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের নজরে একটা জিনিস আনতে চাই। আজকে এই বিলের আলোচনার হাউসের বেণীর ভাগ, যা তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন, এবং যে ধারায় আলোচনা হচ্ছে, নতুন কোনের দৃষ্টি পরিচয়্ন যা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই বিলকে কিভাবে প্রয়োগ করবেন ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাধা উচিত। হাউসের যে দিকে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে সেটা পরিকারভাবে বোঝা যাচ্ছে সেদিক থেকে আমি এখানে একটু বলতে চাই। প্রথম হোল ট্যাক্স নিশ্ব করতে হবে—সরকার পরিচালনা টাকার দরকার আছে এবং সেজনা ট্যাক্সের দরকার আছে। কিন্তু একটা প্রয়েগীভ গভর্ণমেন্ট সে কি ধরণের ট্যাক্স করবে? পূর্বে যে ধরনের ট্যাক্স হোত যদি আগেকার দৃষ্টিভদির পরিবর্তন হয়ে থাকে সেইরকমভাবেই ট্যাক্স হবে এবং তার দৃষ্টিকোণটা সেদিকে থাকা উচিত। তাই আমি সেই ধারণা নিয়েই বলছি যে এই ট্যাক্স ইনডিরেকটাল জনসাধারণের উপর পড়বে—জনসাধারণকই এই ট্যাক্স দিতে হবে। সেদিক থেকে পূর্বে যে সমন্ত জিনিসের উপর ট্যাক্স ছিল সেটার পরিবর্তন

ভূওরা দরকার। অর্থাৎ সাধারণ মাহুষের যেগুলি নিতা প্রয়োজনীয় জিনিস তার উপর থেকে টাক্সি তলে দেওয়া চাই। তাতলে দিয়ে এমন কতকণ্ডলি জিনিস আছে যেগুলির উপর ট্যাক্সের পাবসেনটেজ বাডিয়ে দেওয়া যায় এবং ভাহলে আনক টাকার আক্ক*ে* বেডে যাবে। কোন কোন নাঘগায় পাব্যক্তিমত অয়েল বা যে সমক জাঘগায় সিনেমা ফিল্ম আছে এই বৃক্ম আর্ও অনেক আছে যে গুলির উপর যেমন বিভিন্ন অটিক্যাল আছে যা বড লোকরা ব্যবহার করেন যেমন সেফরন বা কোরিং টাইলস বা মাববল পিসেস এবং মোজাক মাববল, চায়না মোজেক চিপস এঞ্ছলির উপর টাক্স বাডিয়ে দিলে অনেক টাকা আসবে। এগলি সাধারণত বড় লোক প্রসাওয়ালা লোকের। বাৰহাৰ করেন। (এই সর্বজিনিসের উপর) ট্যাক্ষেব মাল। বাড়িয়ে দিন। সাধারণ মাফুষের যে জিনিসের প্রয়োজন এমন বছ জিনিস আছে একট লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন সেই ওলোর উপর ট্যাক্স তলে দিন। আবার কতকগুলি জিনিস আছে যেমন মিক প্রডাইস তার উপর ট্যাক্স করুন। কিছু মিছের উপর ট্যাকা তলে দিন। তাহলে সাধারণ মাত্যের কাছে এটা প্রমাণিত হবে য়ে ফুতন দাষ্টিভাঙ্গিতে ট্যাক্সের নীতি পরিবর্তন করছেন। দিতীয় প্রশু হচ্ছে যে টাকা এর এংকে খাসছে এই শ্রম অনেকে তলেছেন সেটা কলকাতার জন্ত কি কেবল ব্যয় করা হবে ৪ কলকাতার ডেভেলপমেটের প্রয়োজন আচে তার উন্নতি করতেই হবে— কারণ কলকাতার উন্নতির সঙ্গে গ্রাম বংলার সম্পর্ক আছে। কিন্তু কাল থেকে আজ পর্যন্ত বে আলোচনা হচ্ছে তাতে গ্রাম বাংলার প্রশ্ন প্রত্যেক সভাই তলছেন। সন্তিমহাশয় বলবেন হয়তো এথানে গ্রাম বাংলার কথা আদে কি ক্রে—এতো সি এম ডি এ-র কাছে চলে যাবে,টাকা কলকাতার দিকে খরচ হবে তার ভিতর এতে গ্রাম বাংলার প্রশ্ন আদে কেন ? একথা ঠিক এতে গ্রাম বাংলার সম্পর্ক নাই - কিন্তু গ্রাম বাংলার কথা কেন উঠেছে? কারণ এটা বাস্তব সত্যা, যে প্রাকটিকালি আপনি দেখন যে গ্রাম বাংলা র অৰ্জা সভাই অতাত থাবাপ।

### [ 3-40-3-50 p.m.]

1৬ ভাগ মান্তব বেথানে গ্রাম বাংলায় বাস করে, যাদের জীবনের সংগে সার। বাংলাদেশের জীবনের সম্পর্ক আছে, সেজন্ত আর একটা কথা ভাবা দরকার। টাকা থরচ করছেন, ('M. D. A.-র জন্ত, তার মধোই এর থেকে কিছু টাকা গ্রামবাংলায় দেওয়া যায় কিনা যার জন্ত অনেকেই দাবী করেছেন। এই টাকার কিছু অংশ গ্রাম বাংলার রাস্তাঘাটের জন্ত থরচ করা হচ্ছে, জানলে সারা বাংলা দেশের মান্তয এই আইন সম্পর্কে interested হবে। সেজন্ত আছকে এটা practically ভাবা দরকার আছে। দিতীয় প্রাম হচ্ছে, একজন বন্ধ, তুললেন অত্যন্ত যুক্তি সংগত যে যন্ত্রকে দিয়ে এই tax তুলবেন, এই tax এর আইনকে পরিচালনা করবেন that is an organisation, এবং এটা সম্পর্কে কেউ কেউ বিক্ষোভের সংগে বলেছেন এবং সে ভাবে ওই organisation সম্পর্কে বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে সেটা পুব অন্তায় নয়। জনৈক সভ্য বিক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, এই আইনের নাম পাণ্টে দিয়ে যুস্থোর আইন নাকি বলা উচিৎ ছিল। যে machinery-র কোন পরিবর্ত্তন হয়িন, যে machinery-র ভিতর নানা রক্ষ corruption আছে সেদিক থেকে আপনার। কি করলেন? এই বিলে এবারে যা দেখলাম আরো কিছু বেনী টাকা থর্মচ হবে যদি আইন পরিচালিত করতে হয়। টাকা একদিক থেকে বাড়লো কিন্তু যে machinery দিয়ে পরিচালনা করবেন সেটার মধ্যে যে দেখকটি রয়েছে, সেটার পরিবর্ত্তন কি

ভাবে করবেন ? নতন করে কিছ check post করবেন, অর্থাৎ পরোনো ধরনের যে সংগঠন, পরোনো ধরনের যে corrupted organisation আছে সেটাকে আবার একট বাভিয়ে দেবেন এটাকে কার্যকরী করতে গিয়ে। সে দিক থেকে এই বিলে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই যে আপনারা সংগঠন করবেন কিভাবে, machinery তৈরী করবেন কিভাবে। যেথানে এই টাকা আদার হবে, সেটা সঠিকভাবে আদায় হবে, সঠিকভাবে কাজে লাগাবে সে বিষয়ে এখানে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই tax আদায় করবার দায়িত আছে যাদের হাতে, তারা যে পরিমাণ টাক। আদায় করে, এবং কাষ্যতঃ যা জমা দের, সেটা বোধ হয় খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। যেখানে বলছেন নয় কোটি টাকার মত জমা হয়, সেখানে কেউ কেউ আবার বলছেন ১২ কোটি বা ১৪ কোটি টাকা আদায় হয় সেটা যে যার অভিঞ্তার কথা এথানে বলেছেন সেটা ভাবা দরকার আছে। নতন করে যদি ভাবতে হয়, নতন করে যদি কিছু করতে হয়, নতুনত্টা যদি জনসাধারণকে বোঝাতে হয় তাহলে শুধ একটা পুরানো আইনকে এনে তার পুরানো সমস্ত form-কে রেথে দিয়ে এখান থেকে পাশ করিয়ে নিয়ে নতন নতল কথা বলে পুরানে। জিনিষকে রাথার কোনো অর্থ ছবে না। নতন কথা হয়েছে অনেক, অনেক progressive কথা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত content-এ যদি দেখি যা পর্বে ছিলো, সেটাই এখানে হলো এবং ভোটে পাশ হয়ে গেলো, ফুতন ফুতন কথা ধবরের কাগজে উঠলো, নতন নতন কথা এখানে minute-এ রাখা হল, এর বেনী কিছ হবে না। নতন যদি করতে হয় তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে সমস্ত item আছে এর কিছট। ছেডে দিতে হবে, সেটা প্রচারের দারা, জনসাধারণ জাতুক পুরানো পথ থেকে এই ততন Government যে shape করছে, নীতির যা পরিবর্ত্তন করছে, পুরানো নীতি থোক নতন নীতিতে tax কার উপর করবো, tax কাদের বহন করতে হচ্ছে, কোন শ্রেণীর মাত্র্যকে tax বহন করতে হচ্ছে, কাদের মুক্ত করনাম tax থেকে এই যে outlook, এটা রাখ। দরকার। সেটা practically এখানে আনতে ছবে. এক নম্বর। বিতীয় নম্বর সংগঠনের ব্যাপার। এটা সম্পর্কে আমি এখানে বলতে চাই এবং আমি seriously মন্ত্রিমহাশরকে বলছি, বদি আপনি মনে করেন এই বিদকে আবার একটু। ঢ়ে**লে সাজানো দরকার আছে,** তারজন্ম যদি ছই দিন সময় নিতে হয়, সেটা থুব ক্ষতি হবে না, এটা চেলে সাজানো দরকার আছে। কারণ আমি কাল থেকে লক্ষ্য করছি. যে হাউসে যাঁরা বক্তবা রেখেছেন যথেই অভিজ্ঞতা নিয়েই তাঁরা রেখেছেন। অনেক দিনের অভিজ্ঞতা নূতন চিতাধারা নিয়ে এনেছেন এবং দে সব কথাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সেইজ্ঞ আমি আশা করবো মম্মিহাশর বিশ্টিকে সেইভাবে দেখবেন। এইটকু অহুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ কবছি।

শ্রীকু বেড মুখোপাধ্যায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অনেকক্ষণ ধরে এই ট্যাক্স বিশটির উপর আলোচনা চলছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে নবীন এবং প্রবীন সমস্ত বন্ধুদের আলোচনা ভনছিলাম। আমি সেই আলোচনার উপর অথবা তার সমালোচনা করতে চাই না। কিন্তু আমি তাদের একটা বাত্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করবার জন্ত অহুরোধ করি। ছটি মূল বিচার বিষয়ের কথা আমি ওদের কাছ থেকে শুনলাম। একটির ভিত্তি হল প্রগতি মূলক অথবা রক্ষণশীল এটার ব্যাখ্যা ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা একটু বিচার করা দরকার। আমরা তো কেউ প্রগতির এজেন্দী নিয়ে বদে নেই অথবা সমন্ত প্রগতিমূলক কথা বলার অধিকার আমাদেরই আছে আর অক্তকারো থাকবে না, এমন কোন কথা নেই। ব্যাখ্যা যদি করা যায় তাহলে দেখা যাবে যেট্যাক্সের মধ্যে যেটা উত্থাপন করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রি মহাশয় দেটাকেই বহাল রাখা উচিত। গরীবের উপর ট্যাক্স যদি ধার্য করা হয় তাহলে সেটা প্রগতি বহির্ভূত বিশ্বের কোন অর্থনীতি এই

কথা বলে বলে আমি বিখাস করি না। গরীব দেশ আমাদের, এখানে বহু কোটি মাহুষ বাস করে। স্তুরাং যে দেশের অধিকাংশ মাতুষই হচ্ছে গরীব সে দেশের বেশীর ভাগ ট্যাক্সই যা আনাম হবে এবং ধার্য করা হবে অর্থনীতির গোডার কথাই হল গরীবের উপর সেই ট্যাক্স ধার্য্য হতে বাধ্য। য কোন দলই এই সরকারের অধিকর্তা হোক না কেন এবং যত বড়ই প্রগতির ধর্মা ধরুক না কেন ঠার। বাধ্য হবেন গরীবের কাছ থেকে টাক্স আনায় করতে নত্বা সরকার চাল।নো সম্ভব হবে না। আলাদীনের প্রদীপের মত তো টাকা কোন সরকারের কাছে আসতে পারে না। ভারতবর্ষের সামগ্রিক চিত্র বিচার করে থদি মাননীয় সদস্তারুদ একটু চিন্তা করেন এবং প্রগতি অথবা বক্ষণনীৰ এই ব্যারোমিটারে বিচার করেন—আর গরীবের কাছে আদায় হলে দেটা প্রগতির বাহিরে চলে यात्व, बक्कानील मुद्रकारबद्ध मरनाजात इत्व, शबीतराम जेशव धार्य ना श्रुष्ठ यात्र विकास के स्वारक विभन्न ধ্যো হয় তাহলে দেই। দব চেযে বছ প্রগতির প'রচয় হবে, এই ব্যারোমিটার ঠিক হতে পায়ে না। আর হিতীয় নম্ব হচ্ছে এই যে, এটা অত্যন্ত ছঃথের কথা কিছু কিছু মাননীয় সুৰুত্ত মহাশুর বলেছেন যাদের সামাগ্রক বিগার হল কলকাতা এবং মফ্টেল—আমর। মফ্রেলের হু:থের কথা জানি। অনেকে মফঃখলের ছাথের কথা বলে রাজনৈতিক শাসকরা বারে বারে কলকাতার বকের উপয় রাজনৈতিক শোষণ, পশ্চিমবদের বকের উপর র'জনৈতিক শোষণ চালি**রে গেছেন** এটা উল্লেখ করেছেন। তার বিচার বিশ্লেষণ হবে না, সচেতন মন নিয়ে বারে বারে আলোচনা করবেন না অধুমাত্র আনবাংলার ছঃথের কথা বলে নতুন করে হাততালি আর সভা বাহাছ্রী দেবায় ছক্ত (5%) করবেন এটা ঠিক নয়। কেনা জানে গ্রামবাংলার মান্তবের ছববস্থার কৰা? এই জানবার সমত্ত অধিকার শুধুন<sup>4</sup>ত্র প্রামবাংলা গেকে যারা এম, এল, এ নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ভাদেরহ থাকবে, আর আমরা বারা কলকাতা থেকে নির্বাচিত হয়ে এদেহি তারা কি পাপ, অন্তার করে এসেছি যে আমাদের সেটা জানবার অধিকার থাকবে না তা বুরতে পারছি না। **আম্রাতা** জানি এবং জানা সত্তেও আমাদের এই সমস্ত ট্যাক্স-এর কথা চিতা করতে হবে। এই ট্যাক্স তাবাই দিছে তারা উপভোগ করছে। গ্রামবাংলার মামুঘের জন্ম যাঁরা দরদ দিছিলেন তাঁদের কথা অন্তসাবে বোঝা যাচেছ প্রামবাংলার মাপ্তরের উপর ঐ tax বদাতে হয়। বর্ণমান, বাকুছা জেলায় এই tax বসিয়ে ভুধু যদি এই ছটি জেলায় উপভোগ করবার জন্ত নির্দিষ্ট করতে হয় তাহলেও ভাদের সারা এলাকাটির দাবা থেকে বাবে। এই tax কলকাতা, হণ্ডড়া এবং ২৪-পর্যুণার বে ধ্য করা হয়েছে সেটা আগামাদিনে বর্ধমান, মেদিনীপুরের ঐ অঞ্লে ধার্য্য করা হোক এবং তাদের উদ্দেশ্যেই ব্যাধ্ব করা হোক। তাই আমি অন্মরোধ করবো গ্রামবাংলার মাহুষের হৃ:খ-ছুর্দশী মোচনের জন্ত, তাদের অর্থনৈতিক সমস্তা মোক।বিলা করবার জন্ত সামাগ্রক অবস্থা বিচার বিবেচনা করে যদি কিছু নতুন পথের কথা, মঙ্গলের কথা উথাপন করতে পারেন করুন তাতে আমার আপত্তি নেই এবং এই tax-এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে আপনারা দেটাকে বিচার করুন। ১৯৭০ সালে ১৮ নম্বর এটা অহুযারী প্রেসিডেণ্ট রুল পাশ হবার পরে এটা পার্লা-মেণ্টে বিবেচিত হয়েছে। নতুন করে এটা কিন্তু এটাডাপ্ট হচ্ছে না। এটা পুনরায় চালু করবায় জক্ত উত্থাপন করা হচ্ছে। স্থতরাং আপনারা এটাকে বিচার করে দেথবেন এবং বিচার করে ভধ্মাত্র প্রগতি, রক্ষণশীল মনোভাব অথবা কলকাতা এবং মফঃখল এই ছটি শব্দের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ না রেখে সি,এম,ডি,এ,-কে যারা tax দিচ্ছে কলকাতা, ২৪-পরগণা, হাওড়া,হুগলীর মাহব এবং এই সাম্থিক অর্থের ১০ ভাগ সি, এম, ডি, এ ও ১০ ভাগ মিউনিসিপ্যালিটের অক্তান্ত উল্লবন মূলক খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে দেদিক দিয়ে আপনারা এটাকে বিচার বিবেচনা করুন।

[ 3-50-4-00 p.m. ]

আর একটি কথা, যারা কোলকাতা এবং মফ:খল বলছেন সেই সমন্ত বন্ধুদের প্রতি পূর্ব আছা এবং সম্মান জানিয়ে বলব, কোলকাতা কি শুনু কোলকাতার মায়্র্যদের উপভোগ করবার জন্তই সীমাবন্ধ থাকে? বলতে পারেন, মহানগরীর মায়্র্যন কত ভাগ এটাকে উপভোগ করেন আর মফঃখ্রলের মায়্র্য কত ভাগ এটাকে উপভোগ করেন? কোলকাতা এবং অন্তান্য আরবান যদি আজকে সোনার মতন হয়, যদি আমাদের মনের মতন করে সাজানো হয় এই শহর এবং মহানগরী তাহলে এ কি শুরু মাত্র কোলকাতার মায়্র্যের সম্পদ দ পশ্চিমবঙ্গের দূরে দূরে যারা বাস করে তাদের সম্পদ নয়? আমাদের গলায় যদি মুক্তার মালাহয়ে কোলকাতা ঝলমল করে তাহলে কি বধ্যানের কোন এক প্রামের মায়্র্যের গলায় ঠিক সেইরক্ষভাবে মুক্তার মত কোলকাতা ঝলমল করেবে না? শুতরাং আলাদা করে বা বিচ্ছিন্নবাদী চিন্তা নিয়ে এমনি করে এই এয়ায়্রকে বাঙ্গ করেবন না। অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টভঙ্গি নিয়ে এহ এয়য়িকে বিচার কয়ন এই অয়্রোধ্যাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যনে এই ভাউদের কাছে রাখলাম।

ঞ্জির ছোয়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এহ বিল যেটা হাউদের সামনে আনা হয়েছে, এটা প্রথম আসে ১৯৭০ সালে—পার্লামেন্টে যে কমিটি ছিল সেখানে এটা আলোচিত হয় ১৯৭০ লালে। পার্লামেটে প্রামশ্লাতা কমিটতে এই বিল আলোচিত হয় এবং সেথানে অধিকাংশ সদস্য এই বিলে তাদের সমর্থন জানান। কাডেই আজকে এহ যে হাউসে বিল এসেছে এটা নতুন বিল নয়। ৫১ সভেণ্ট এটা ই এটা ইয়েছিল, পার্লামেণ্টের সদস্তরা যে বিলে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেই বিলের সময় চলে যাচ্ছিল, প্রাসিডেণ্টস এটাই একসপায়ার করে যাচ্ছিল তারপরে আমরা অডি-নান্দ করেছিলাম। 'আজকে যাতে সেই আডিনানসের ধারাটা বলবং থাকে সেইজন্য বিলটা আনা হয়েছে। কতকগুলি কথা উঠেছে যে এই বিলে সাধারণ মান্তবের উপর কোন চাপ স্পষ্ট কর। হয়েছে কি না। আনি প্রথমেই বলতে চাই যে এই বিলের যা কিছু ধারা এবং যা কিছু নীতি সেটা পার্লামেটে এর আগে গৃহীত হয়েছে, আজকে আমরা নতুন জিনিষ আনিনি। বিতীয় কথা, কয়েকজন সদপ্ত কিছু সমামোজনা করেছেন গঠনমূলক সমালোচনাও আছে, তারজন্য আমরা ক্বতজ্ঞ এবং এই সম্পূ আমরা আরো প্রালোচনা করবো, কিন্তু কতকগুলি স্মালোচনা হয়েছে যেট। কিছু ভুল বে। ঝাবুঝির ভিত্তিতে কিছু মাননায় সদস্ত বলেছেন যে সাধারণ মাত্রয় যে সমস্ত জিনিষ বাবহার করেন .যমন ছুধ, ছানা, ক্ষর, ডাব তার উপর এই বিলে কর ধার্য করা হয়েছে। ভাবের কথা প্রথমেহ বলি। যথন পুরানে। বিল ছিল তথন একটা সংশয় ছিল যে ভাবের উপর কর ধার্য করা হয়েছে কিনা। এটা ফ্রেস ফ্রট না একটা ডি হ্ব। এটা আমরা এই বিলে পরিষ্কার করে দিয়েছি: 'ব' কোকোনাট বলে একটা আলাদা হেড করেছি এবং তার উপর কর ধার্য করা যায় কিনা দে বিষয়েও এই বিলেবলেছি। অডিনান্স ইস্থা হবার পর যে নোটিফিকেসান হয়েছিল তাতে ভাবের উপর আমরা কর ধায় করিনি এবং এই বিল পাশ হবার পর আমরা যে নোটিফিকেসান ইস্থা করবো তাতেও আমরা কোন কর ধার্য করবো না। 虧ারপরে ছানা এবং ক্ষীর সহন্ধে বলেছেন অনেকে যে এর উপর কর ধার্ষ করা হবে। 🛮 আমরা যথন অভিনান্স করেছিলাম তাতে আমরা ছানা এবং ক্ষীরের উপর কোন কর ধার্য করিনি এবং এই বিল পাশ হলে যে নোটিফিকেসান ইস্তা করা হবে তাতেও আমরা ছানা এবং ক্ষীরের উপর কর ধার্য করবো না। আরো একটা সমালোচনা হয়েছে যে সাধারণ মাত্রুষ এই সি. এম, ডি. এ. এলাকাতে যদি জিনিষ আনে তাহলে এই অক্টোবরে—এই কর ধার্য করা হছে। আমরা বলতে চাই যে

অনাৰ প্ৰদেশে বোম্বতে যে আইন আছে তাতে বাহছে ১৫০ টাকাৰ মত জিনিস যদি কেই আনে কিংবা ২০ কেজি ওজনের জিনিস যদি কেউ আনে তাহলে তার উপর কর হবে না, যাতে সাধারণ । মাত্রের উপর কর নাবদে। আমরা সংধারণ মাত্রুযের যাতে অস্ত্রবিধা নাহয় সেজ্ত বোছের অভানে যেটা ১৫০ টাকা আছে সেই জায়গায় ৫শো টাকা প্রয় জিনিস যদি সাধারণ মাহয় আনে তার উপর কর ধার্য করব না এবং ২০ কেজি থেকে ৬০ কেজি পর্যন্ত জিনিস যদি আনে তাহঙ্গে তার উপর কর ধার্য করব না। আর যে সমস্ত জিনিস সাধ্রেণ মাহুষ বাবহার করে তার উপর কর ধার্য কর্মিনা, যথা, চাল, ডাল, মাছ, সাজি, বেবিক্ড, ছখ, ছন ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিসের উপর আম্বা কর একদম ধার্য করছি না। আর যে সমস্ত জিনিস বডলোকর। ব্যবহার করে তার ভেতর ওলাইনের উপর সবচেয়ে বেশী কর ধার্য ৭ পাসে ট করা হয়েছে, কনফেকসনাবির উপর ৬ পাসেট. টিনে যে মাছ পাওয়া বায় সেটা বডলোকদের জন্য তার উপর ৬ পার্সেণ্ট, সফট ডিংক যেটা সাধারণ মাত্রের জন্য নয় তার উপর ৬ পাদেণ্ট। সাধারণ মাত্র যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে যেমন. গুড়, চিনি, এই সমস্ত জিনিসের উপর কম হারে কর ধার্য করা হ্যেছে। একটা সমালোচনা **হয়েছে** যে এই যে করের টাকাট। আদায়। হচ্ছে সেটা কেন সি. এম, ডি, এ, এরিয়ার ভেতর ধরচ হচ্ছে। এই যে কর আন্দার হচ্ছে দেটা সি, এম, ডি, এ-র ্ভতর কলকাতা, তুগলী হাওড, ২৪-পরগণা পৌরসংস্থার ভেতর থবচ করা হচ্ছে। সি. এম. ডি.এ.-র যে এরিয়া তার ভেতর যে জিনিসটা ঢকছে তার উপর কর বসছে এবং ফি. এম. ডি. এ-র ভেতর যে মাঞ্য আছে তারা বেশী দাম দিয়ে সেই জিনিস কিনতে এবং নিভেদের পকেট থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে। স্তত্ত্বাং এই কর থেকে যে টাকা পাওয়া যাছে দেটা এই এলাকার মানুষের উন্নতির জক্ত বাবহৃত হচেচ। অনের। অক্তান্য জায়গার উন্নতির জন্য এই কর বসাতে পারি, যেনন বধনান, বীরভুম, ওয়েই দিনাজপুর' দেখানে এই কর চালু করা যায় এবং সেই করের টাকাটা সেই এলাকার মাতৃষের উন্নতির জন্য থাবসত হবে সেই বন্দোবত্ত করা যায়। কিন্তু এথানে যেটা বন্দোবত হয়েছে ্ষটা, হচ্ছে সি, এম, ডি, এ, এলাকার ভেতর যে জিনিষ্টা চকেছে তারজন্য এই এলাকার মান্ত্ৰকে কয় দিতে হচ্ছে, ফলে জিনিসের দাম বেড়ে যাছে এবং তারা এই বোঝাটা বহন করছে এবং তাদের উন্নতির জন্য এটা ব্যায়ত হচ্ছে। আরো কতকগুলি সমালোচনা এসেচে, বলা হয়েছে যে এটা কেবল এণ্টি ট্যাক্স কেন হয়েছে, এক্সপোট ট্যাক্স কেন হল না। কারণ, এই ট্যাক্স করেছি আমাদের কলটিটিউসানে সিভিউল ৭, এন্টি ৫২ তে আমাদের এই রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আছে সেটা First Taxes on the entrry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.' जामत् वहे त्य जाहेनही अत्निष्ठ, वशास कनकामश्मान, इष्डिक जत तम, त्रावहात, ভে:গ কিংবা বিক্রির জন্ম এনেছি। সারা ভারতবর্ষে যেথানে এই ট্যাক্স আছে সেটা কেবল যথন একটা এলাকার ভেতর জিনিষ আসে সেই এনটি র উপর ট্যাক্স বদে, যেমন বোমে, মহার'ষ্ট্র ইত্যাদি জয়গায়, একস পোটের উপর ট্যাক্স নয়। আমাদের কন্সটিটিউসানের আর্টিকেল ২৭৮তে রয়েছে এনপোর্টের উপর সেল্ম ট্যাক্স, পার্চেজ ট্যাক্স বদে না, দেখানে কলটিটিউদনাল বার রয়েছে। সম লোচনা হয়েছে যে ডাকে যেসমন্ত জিনিস আসে.পেট্রাল আর্টিকেলস এর উপর কেন ট্যাক্স বসে নাই। কারণ ডাকে যে জিনিষ আদে কি জিনিয় আদে দেটা খুলে দেখতে হবে এবং দেই ট্যাক্স আদার করার জন্ম যে বায় হবে সেটা ট্যাক্স আদারের চেয়ে বেশী হবে। স্বতরাং ডাকে যে জিনিস আদৈ তার উপর ট্যাক্স বসান হয়নি।

[4-00-4-10 p.m.]

भात अक्टो नमालां हा हा tax collection अब बाला निरंत्र (य अनमन्य विवास audit-अब

বাৰম্বা নেই। এটা ঠিক নয়। আমাদের audit-এর বন্দোবস্ত আছে। Accountant General office থেকে একজন Senior Accounts officer আছেন,এক-চইজন Gazetted officer আছেন, আটিজন Officer আছেন। কাজেই নিয়মিত audit হচ্ছে। Permanent basis-এ এখানে audit হচ্ছে। আর একটা কথা উঠেছে Rail-এর ব্যাপার নিয়ে। Rail-কে কেন আমরা এই 3 percent দিচ্ছি? যেখানে যে দীর্ঘ আদায় করে দেয় সেই Collection charge,-এর জক্ত আমরা দিই। Rail কর্তুপক্ষ Cashier, officer দিয়ে collect করেন। তারজক্ত আমরা এই charge निरे । जा यमि ना कता रंज जारान जाता त्वभी रंज । जात अकरे। कथा उटिहार ता tax যদি না দের তাহলে as arrears of land revenue এটা আদায় করতো পারবো। এটা না করে income tax বেমন আছে Garnishing Proceedings আইন চাল করা। কিন্তু এই tax এটা থুব কম হয়। এটা arrear হয় কারণ একটা গাড়ী আদ্যেট্রাক আসে,তারা একটা জিনিষ নিয়ে আাদে, দে tax দিলে গাড়ী ছাড় পায়, clearance তবে দেওয়া হয়। স্নতরাং দে বাকি arrear ভারজ্ঞ আদায়ের বে সমস্ত গোলমাল তা income tax-এর মাধামে গেলে অস্কবিধা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাড়ীটা truck tax না দিলে তাকে আর্টিকেন ক্লিয়ারোস দেওয়া হয় না। স্বতরাং tax আমরা প্রতি কেজে আদায় করছি। কিছু কিছু মাননীয় সদস্য হুনীতির কথা বলেছেন। আমর। administration জোরদার করবো। এবং যেথানে অভিাযোগ আসবে আমরা বিশেষভাবে দেটা দেথবো যে হুনাতি আছে কিনা। কোম মাননীয় দৃষস্ত Specific tax দিলে নিশ্চরই বিশেষভাবে enquiry করে দেখবো আমরা ছুনীতির বিরুদ্ধে জোরদার ব্যবস্থা administrtion-এ করব। একজন মাননীয় সদস্য High Court-এর Case-এর কথা বলেছেন। সেখানে High Court-এ আমাদের case আছে High Court-এর যে ruling আছে তার বিরুদ্ধে আমাদের department একটা appeal করেন্তে এবং যে case এখনও নিষ্পত্তি হর্নি appeal pending আছে। কোন কোন মাননীয় সদস্য আরে। কিছু কিছু জিনিয়ের উপর tax-এর কথা বলেছেন। এই tax CMDA অঞ্জো ১৯৭০ সালে আমরা চালু করেছি এবং এটা পাঞ্জাব, দিল্লী ও বোম্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করেছি। আমাদের Parliament এও এই নীতি গ্রহণ করা হয়। আমাদের এই tax Bombay-এর ভিত্তিতে হয়েছে। Bombay-এর চেয়ে আমাদেরটি অনেক প্রগতিশীল। আমরা সাধারণ লোকের উপর যাতে চাপ না পড়ে সেজ্ঞ কিছুটা পরিবর্তন করেছি। তাছাড়া সমন্ত পণ্যের উপর tax করলে অনেক tax বেড়ে যাবে। এ সমন্ত এলাকায় পৌরসংস্থার অর্থ নেই। অর্থ জোগানের জন্ম tax বসাতে হবে। প্রত্যেক জিনিষের উপর tax বসালে শিল্পেও বাণিজ্যের উপর চাপ আসবে ও তাহলে আমাদের অন্ত দিক থেকে অর্থাগ্য কমে যাবে। স্নতরাং এটা আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবো। আমরা আমাদের **অভিজ্ঞ**তার উপর বিশেষ করে মহারাষ্ট্র ও বোষায়ের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই আইন করেছি। আমরা কিছু কিছু Exemption দিয়েছি। আর একটা কথা বলা হরেছে এটা পল্লী অঞ্চলের বা সহরাঞ্চলের কথা নয় যে অঞ্চলের মাত্র্য এই tax দেবেন সেই অঞ্চলের মাত্র্যের জক্ত এটা বায় করা হবে।

্রা এটা পল্লী বা শহরাঞ্চলের কোন ব্যীপার নয়। এটা হচ্ছে যে অঞ্চলের মাহ্র্য এই tax দেবে সেই অঞ্চলের মাহ্র্যর উন্নতির জন্ত এই ট্যাক্সের টাকা ব্যবহার করা হবে। C.M.D.A. অঞ্চলে এই ট্যাক্স চালু করা হরেছে। এই tax সম্বন্ধে যদি দাবী আসে যে অন্য অঞ্চলেও এটা চালু করা হোক এই অঞ্চলেও এটা চালু করা হোক এই অঞ্চলেও এটা চালু করা যেতে পারে। কিন্তু এতে আদায়ীকৃত জিনিষের উপর কিছুট। প্রভাব পড়বে। স্তরাং এতে পল্লী বা শহরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হন্ধনি। এটা

হচ্ছে যে এলাকার মাত্রয় এই tax দেবে সেই এলাকার উন্নতির জন্য এটা ব্যবহার করা হচ্ছে। সেজজ আপনাদের আহ্বান করছি ট্যান্মের ঐ যে বিলটা এনেছি সেটা আপনার। সমর্থন করুন। এই বিলটা নৃতন নয়। ১৯৭০ সাল থেকে এই বিল আছে। গত বছরে ৯ কোটি ১৭ লক টাকা পেরেছি, এর এই tax যে এলাকার মাত্রয় দিছেে সেই এলাকার মাত্রয়ের উন্নতির জন্য এই বিল এনেছি। আমরা যেখানে tax করেছি সেখানে খ্ব নিম হারেই করেছি। বমে শহরের যে অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতেই এই tax করেছি এবং সাধারণ মাত্রয়ের জন্য কিছু কিছু ক্লেত্রে কিছু কিছু ক্লেত্রে কিছু কিছু করেছি। তবে মাননীয় সদস্তরা যেসমন্ত গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন নিশ্রের সর্বার সেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন এবং পরে যদি দেখা যায় আরও পরিবর্তন শরকার তথন নিশ্চর সেটা বিবেচনা করা হবে। কিন্তু যে President Act ছিল সেটা Expire হচ্ছিল বলে এই আইন এনেছি এবং এই আইনটিকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

The motion of Shri Sankar Ghose that the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

### Clauses 1 to 8

The question that clauses 1 to 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 9

Mr. Speaker: There is a notice of an amendment given by Shri Harasankar Bhattacharyya. The amendment is out of order; but I allow Shri Bhattacharyya to speak.

শীহরশন্ধর ভট্টাচার্য্যঃ মাননীয় স্পীকার, স্থার, out of order হয়ে বাওয়া সত্তেও আপনি বলতে বলেছেন বলে ছ'একটি কথা বলব। গতকাল এই বিল সম্পর্কে আমি যে দীর্ঘ আলোচনা করেছি মোটাম্টি অর্থমন্ত্রী মহাশয় সে সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন এবং অনেক কিছু বাদ দিলেন। তিনি clause সম্পর্কে কিছু বললেন না বলে বিশেষভাবে বলছি। আমার ammendment ছিল যে সমস্ত দ্রবাসামগ্রী বাগালীর জন্ম বা রপ্তানীর নাম করে কোলকাতায় প্রবেশ করে তার উপর যেন ট্যাক্স নেওয়া হয়। আমার প্রথম বক্তবা হচ্ছে রপ্তানীর নাম করে যেসমস্ত দ্রবাসামগ্রী প্রবেশ করে সেগুলি সত্যি সত্যি রপ্তানী হচ্ছে কিনা সেটা দেখার মত কোন ব্যবহা এই আইনে নেই। দিতীয় হচ্ছে যদিও বা রপ্তানি হয় তাহলে কোলকাতার রাতাঘাট, জল, ঘরবাড়ী যেহেতু ব্যবহার করা হচ্ছে সেজক্স করের হার যদিও কম তব্ও সে সমস্ত জিনিষের উপর কর থাকা ভাল। কারণ এতে একদিক থেকে আয় বাড়বে, আর অপর দিক থেকে যে loophole আছে সেটা থাকবে না। সেজক্ত যেসমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কোলকাতায় প্রবেশ করে রপ্তানী হিসাবে সে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর উপর থেকেও কর আছার করা ছোক।

🔊 শল্পর ভোষ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য clause 9 সম্বন্ধে ব্লেছেন 🤉 clause 9-এ আমি বলেচি 'If such goods are conveyed direct from the place of ent into the Calcutta Metropolitan Area to the place of export under such superv sion and on payment of such fees therefore as may be specified by the said rule সে ক্ষেত্রে এর উপর এই ট্যাক্স বসবে না। আমি আগেই বলেছি যে আমরা এই tax বসিয়েছি আমাদের ax বসাবার ক্ষমতা আছে Rule-7 entry 52 constitution থেকে পেয়েছি এবং arepsilonক্ষতা কেবল্যান্ত taxes on entry into local area for consumption, use or sale therei Export-এর উপরে যে tax তা আমরা সাধারণভাবে কমাই না এবং constitution-এও এক বিশেষ বাঁধা রয়েছে। Sale এবং purchase সেখানেও তা থেকে একটা নীতি দেখতে পাচ্চি constitution-এর Art. 286 বলা হয়েছে "No law of a State shall impose, or authori the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale purchase takes place in the course of the export of the goods out of the territo of India."এটা আমাদের constitutione রয়েছে যে জিনিষ্টা export হবে তার উপর sales & বসবে না, purchase tax বসবে না। কারণ ত'তে আমাদের দেশের export বাড্ড আমাদের দেশেষ জন্ম foreign exchange বিশেষভাবে দরকার। যথন constitution প্রত হয়েছিল তথন আমাদের founding fathers-রা চেরেছিলেন export-এর উপরে tax যাতে আসে। সেজন্ত sales tax এবং purchase tax ব্দেনি। স্নতরাং constitution-এর নী মেনে নিলে export-এর উপরে যদি entry tax বসাই তাহলে indirectly-এর উপর একটা চ সৃষ্টি করবে এবং তাতে আমাদের export trade ব্যাহত হবে। এটা আমাদের constitutio এর founding fathers-রাজানতেন। ধেজন্ত আমরা বলেছি যে জিনিষ্টা direct tax-এ জক্ত যাবে তার উপর tax বসবে না এবং বোম্বেতেও যে আইন আছে সেথানেও এটা আঢ়ে স্থার. আপনি আগেই বলেছেন এই amendment-টা out of order, সেজন্ম আগিনা সমর্থন কর্ছি।

The question that Clause 9 do stand part of the Bill, was then put ar agreed to.

#### Clauses 10 to 20

The question that clauses 10 to 20 do stand part of the Bill, was then  $\,p_{\rm I}$  and agreed to.

#### Clause 21

Mr. Speaker: There is a notice of an amendment in clause 21 from Sh: Harasankar Bhattacharyya. Although the amendment is out of of order. allow him to speak.

ডাঃহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,কালকের আলোচনার সময় এই ক্লজ-২১ সম্প্র আমি আমার বক্তব্য বলেছিলাম। ট্টান্সপোর্ট পাস যদি কাউকে দেওয়া হয় তাহলে সেই ট্টান্সপো পাস থাকলে সেই দ্রব্যের উপর টাাক্ম হয় না। এই ট্রান্সপোর্ট পাস একটা ছুর্নীতির বাহন হয়েছে। এই ট্রান্সপোর্ট পাসের নাম করে কলকাতার ভেতরে দ্রব্য প্রবেশ করে, বিক্রি হয়; কিন্তু কলকাতা থেকে বাইরে যায় না। আমি তাই বলছি ছুর্নীতির বাইন রাথবার দরকার নেই এবং এই ট্রান্সপোর্ট পাস না রাথলেও চলবে। তাই বক্তব্য ছিল ক্লজ-২১টা ভুলে দেওয়া হোক।

শ্রীশঙ্কর খোম: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ক্লজ-২১এ আমরা এইটাই বলেছি যে, যে জিনিষটা এই সি. এম. ডি.এ. এলাকায় আসছে তার উপর কর ধার্য্য করছি যদি সেধানে কনজামশান, ইউস অর সেলের জন্ম আসে, সেখানে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রির জন্ম আসে। কিছু যেটা সেধানে কনজামশান, ইউস অর সেলের জন্ম না আসে এবং ঘেটা অন্তর্ক চলে যাবে, এই এরিয়ার ভিত্রে থাকবে না। তাহলে এর উপর কর ধার্য্য করতে চাই না, চাপ স্পষ্ট করতে চাই না। কারণ এই কর ধার্য্য করার নীতি হচ্ছে যে এলাকার মান্ত্যের বাবহারের জন্ম, ভোগের জন্ম কিছা বিক্রির জন্ম জিনিষ আসে তাঁরা করের চাপটা বহন করবেন এবং ভাদের উন্নতিরজন্ম এটা ব্যরহবে। কিছু যদি জিনিষটা সি. এম ডি এ. এলাকার এল, কিছু বাইবে চলে যাবার জন্ম তাহলে তার উপর যাদ কর চাপাই তাহলে যেথানে চলে যাবে সেধানকার মান্ত্যের জিনিযের দাম বেড়ে যাবে, চাপটা গিয়ে অন্যত্র পড়বে। আমরা চাই না যে সি. এম. ডি. এ, এলাকাব বাইরে অন্য মান্ত্যের উপরে চাপ পড়ে। সি. এম. ডি. এ. এলাকার জন্ম বদি জিনিষটা না এসে থাকে, অন্য এলাকার জল্ম বাবে আমরা তার উপর চাপ স্পষ্টি করবে। না। তাই ট্রান্সপোট পাসের ব্যবন্থা করেছি যাতে করে আমাদের একটা চেক থাকে যে এটা বাইরে চলে যাবে। তারজন্ম আমাদের একটা এাডিমিনিসটেটিভ মেসিনারী আছে।

নাননীয় সদস্য ত্নী'তর কথা বলছেন। তিনি যাদ স্পেসিফিক কেস আনেন তাহলে আমরা নিশ্চয় সেটা দেখবো। কিন্তু প্রিন্য পলের দিক থেকে আমরা যদি এটা তুলে দিই যেটা সি. এম. ডি. এ. এলাকায় অ সছে না, বাংরে চলে যাছে, তার উপর কর বসালে বাইরের লোকের উপরে চাপ সৃষ্টি হবে। সেটা যুক্তিযুক্ত হবে না। তাদের উপরে অন্যায় হবে। স্বতরাং ক্লজ-২১টা থাকা যুক্তিযুক্ত।

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 22 to 37. Schedule and Preamble

The question that clauses 22 to 37, Schedule and Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Sankar Ghose: Sir, I beg to move that the Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

# The Calcutta Municipal / Second Amendment) Bill. 1972.

Shri Prasulla Kanti Ghosh . Sir, l beg to introduce the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of the Bill.)

Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill,1972, be taken into consideration.

Sir, the original provisions of Section 47C of the Calcutta Municipal Act, 1951, which empowered the State Government to supersede the Corporation of Calcutta under certain conditions required that before making any order of supersession under Section 47C prior notice would have to be given to the Corporation and representation, if any submitted by it considered. As the procedure was likely to cause delay imposing unnecessary hardship to the residents of the city, it was thought expedient to do away with the procedure for giving prior notice before the supersession. This was done by an amendment of Section 47C of the Calcutta Municipal Act, 1951, by promulgation of the Calcutta Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1972 on the 22nd March, 1972 which replaced the original provisions of Section 47C by the new provision. Section 47C, as amended, provided inter alia that no notice was required to be given to the Corporation for submission of any representation before making any order of supersession under that Section.

## [4-20-4-30 p.m.]

**জীলিলির কলার ছোর:** স্পীকার, স্থার, গণতান্ত্রিক মোর্চার যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হারছে আমরা জেখাত পাল্লি সেই গণ্ডাল্লিক মোর্চার স্বকাব এমন একটা আইন সংশোধন করতে **চলেভেন বাতে সাধারণ যে গণতাত্ত্বিক অধিকার ছিল সেই** অধিকার সংক্রিত হচ্ছে। ১৯৫১ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের যে আইনটা এখানে দেওয়া হয়েছিল সেই আইনটায় আমরা দেখেছি যে ১৯৩১ সালের মিউনিসিপা'ল আইনেও চিল না. ১৯৩১ সালের মিউনিসিপাল আইনে চিল अवकात प्राप्त करत ऐडेमा पेहे लाडिश कक. ऐडेमा देहे विर श्रांका सेशन अवकात श्रीम प्राप्त करत श्र কোন মিউনিসিপালে অথবিটাকে নাকোচ কবে দিবে পাবেন। কিছু কলকাতা মিউনিসিপালিটি. স্বাধীনতার পর, যে আইন হল তাতে দেখা গেল যে এটা বাধানামলক হল যে সরকার শো-কজ ক্রেরে, কর্পোরেশনের রিপ্রেজেন্টেশনের অধিকার থাক্বে তাবপ্র সর্কার সিদ্ধান্ত নেবেন। কিছু আছকে যে আইন এসেছে সেই আইনে দেখলাম যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, লিপিব্ৰু কৰা হচ্ছে জাতে আমবা মনে কবি যে গণতাত্তিক অধিকার আগত শো-কত করবার পরে বিপেতেন-টেশনের যে অধিকার সেই অধিকারকে সংক্রিত করা হচ্ছে। সেই অধিকার যাতে সংক্রিত না হয়, মাহায়ের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে রক্ষিত হয়, আপনার মাধামে স্পীকার, স্থার এই হাউসে মন্ত্রিম গুলীর কাছে অফুরেণ্ধ করারা এই আইনটা প্রণাহার করুন এবং প্রণাহার যদি না করেন ভাহলে অফতঃ আমরা যেভাবে আইনটার সংশোধনী এনেছি, আমি এথানে বেভাবে সংশোধনীটা শেশ করেছি, সেইভাবে যাতে এই আইনমাত্র এক বংসর চালু থাকে সেই ব্যবস্থা করুন এট⁺ই আমার বক্তবা।

শীলক্ষীকান্ত নোস । মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, কলিকাতা পৌরসভা গ্রহণের যে বিল এখানে এদেতে তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। এটির নাম কলিকাতা পৌরসভা, এই নামটি শ্বরণ করলে রহুদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, যুবকদের কাছে একটা বোঝা বলে মনে হয়, শিশুদের কাছে একটা স্বপ্থ, এই হল কলিকাতা পৌরসভার পরিচয়। আমরা দেখেছি জননিবাচিত প্রতিনিধি নিয়ে যে সংস্থা দেই জনসংস্থা জনগণের কল্যাণ করবার জন্ম আদেন, জনপ্রতিনিধিরা

আসেন, কিছ কাজ না করতে পারলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেখিয়েছেন ্দংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কাজের বিশ্ব হওয়াতে পথ আঁকিডে না থেকে কাজ থেকে চলে এসে পুনবাষ নির্বাচকমণ্ডুলীর সামনে এসে ছিলেন, গত বংসর পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার দেখিয়েছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নার অভাবে জনসভা না করতে পেরে পথ আঁকিডে না থেকে বিধানসভা ভ্ৰেক্ত দেবাৰ জন্ম তৎকালীন মথামন্ত্ৰী স্তপাবিশ কৰেছিলেন, আমি আশা কৰেছিলাম কলকাতা পৌৰসভায় যথন এইবকম একটা আচল অবস্থা চলচে তথন সেই পৌৰসভাকে ৰাতিল কৰাৰ জন্ম পৌরসভার সদক্ষদের পক্ষ পেকে প্রস্থাব আসবে।

ছ:থেব বিষয় সে বুকুম না এলে একটি মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আমরা প্রতিযোগিতা হতে (मरथिह, अनिविक्ता हरू । मरथिह । निर्मनीय मुख्यापत निरंग होनाहे। नि (मरथिह, त्रांतिरमा বাড়ী ঘেরাও করে মেয়র নির্বাচিত হতে দেখেছি। লক্ষা বোধ হয়, কলকাতার একজন নাগরিক হিসাবে। যে কলকাতা পৌরসভা নাগরিকদের দায়িত্ব বহন করে, নাগরিকদের স্লথ-স্লবিধা এবং স্বাচ্ছন্দোর দিকে দৃষ্টি রেখে চলে দেই পৌবসভার নেতৃবর্গ পরিচালকমণ্ডলী এইভাবে যদি ব্যবহার করে তাহলে তু:খ এবং বেদনার কথা। তাই এই পৌরসভাকে বাতিল করে দিয়ে সরকার উচিত কাজ্ট করেছেন, এটা আরও অনেক দিন আগেই করা উচিত ছিল। দেশবন্ধ চিতরঞ্জন দাশ এবং নেহাজী সভাষ চল বস হহাশ্যের মতিবিজ্ঞিত এই কলকাতা পৌরসভা। স্বভাবত:ই এই পৌরসভা স্মরণ করিয়ে দেয় স্মৃতি, তাঁদের কার্যাকলাপ, তাঁদের বিচক্ষণতা। কিন্তু আজকের পৌর-সভা তংকালীন পৌৰসভাৰ সঙ্গে আকাশপাতাল ত্ফাং। তংকালীন পৌৰসভাৰ ঘটনাবলী আমি নিজের চোথে দেখিনি, তথাপি নেতাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকাতে, গাচ বিশ্বাস থাকাতে একগা বলতে পারি যে বর্তমান অবস্থায় যেরপ অবনতি ঘটেছিল এই রকম তথনকার দিনে চিন্তাও করা যায়নি। আমি গোটা কতক উদাত্বণ সভার কাছে তলে ধরতে চাই। পৌরসভার সক্ত জন্ম-থাতা দিয়ে আর তার শেষ মৃত্য-থাতা দিয়ে। আমরা দেখেছি পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগ আছে. পৌরসভার কথা বলতে গেলে এই সমন্ত বিভাগ, তার হুর্নীতি, তার কার্যাকলাপ, তার ঘটনাবলী আমাদের সামনে পড়ে। কলকাতা কর্পোরেশনের গাড়ীগুলি যথন বাস্থা দিয়ে চলে তথন বসিক নাগ্রিকগণ বলে থাকেন, তার নাম দিয়ে থাকেন উন্মাদিনী, কি জানি তার ষ্টিয়ারিং হয়ত ঠিক নেই, কখন না জানি ঘাডে এসে উঠে পডে। এই হল কলকাতা কর্পোরেশনের গাডীর নমুনা। এই গাডীগুলি আবার কথনও কথনও—সংবাদপত্তে দেখি, মাননীয় ইঞ্জিনীয়ার-এর বাডীর ফানিচার বহন করে, তার বাড়ী যথন তৈরী হয় সেই বাড়ীর ইট বহন করে, কন্ট্রাক্ট বেসিসে আবার বাইরে ভাডাও থাটে, চঙ্কতকারী অফিদারদের ধরবার কথা উঠে, কাগজে বেরোয় – অমুক জায়গায় ভাতা থাটাতে দেখা গিয়েছে। সংবাদপত্র দেখে কাউন্দিলারের টেবিলে এড উঠতে দেখেছি কিন্তু পরে দেখেছি সব ধামাচাপা পতে গেল। আর একটা জিনিষ কলকাতা কর্পোরেশনে দেখেছি, কলকাতা কপোরেশন অতিরিক্ত কিছু গাড়ী ভাড়া করে, পার ট্রিপ ২০ টাকা দিয়ে অপচ কর্পোরেশনের গাড়ী অন্ত জায়গায় ভাড়া খাটে এবং সেই টাকা ইনচার্জের পকেটে যায়। আর সেই কর্পেরেশনের কাজ চালাবার জন্ম অন্য জায়গা থেকে ভাড়া করে গাড়ী আনে।

Tax কলকাতা কর্পোরেশনের একটা বিরাট আয়ু, এই tax বর্তমানে এক কোটিটটাকার মন্ত ष्मनामात्र चार्क, चात्रु दुनी किना खानि ना, यञ्जद द्वानिक मिटेडि रममाम । এর মধ্যে বড় বড় वाफ़ोब मानिकत्रब tax-हे वाको। वस्त्रीवामीरामब tax विराध वाकी नाहे, जाब कावण जारमब

উপর জুলুম করা হয়, কলকাতা কর্পোরেশনের দারোগা ডাগু। দিয়ে সেই বন্ধীবাসীদের তুলে দেং কিন্তু যারা বড় বড় অট্টালিকার মালিক আন অথরাইজড় কথ্রাক্শন করে তাদের বেলায় কর্পোরেশন কি করে জানিনা। কলকাতা কর্পোরেশনে এ নিয়ে কোন দিন ঝড় উঠতে কাগজে দেখিনি কোন বির্তি দেখিনি। কি দেখি? ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিন্দা করে কিংখা ইন্দিরা গান্ধীর নিন্দা করে সেখানে প্রস্তাব নিতে দেখেছি কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের চুরি জোচ্চুরি নিয়ে কোন প্রস্তাব এদেছে বলে আমার জানা নাই।

এখানে আর একটা জিনিষ প্রচলিত আছে। আমার একবার পৌরসভায় দাঁড়াবার কথা উঠেছিল, জনৈক বন্ধু তথন আমায় বলেছিলেন, যাও, খুব ভাল কাজ। এই কপৌরেশনে থাম-থাওয়া বলে একটা সিঙ্গে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই থাম থাওয়া জিনিষটা কি? সেটা হছে সেথানে বিভিন্ন বে-আইনী জিনিষ পাশ করতে গেলে কাউন্সিলারদের বাড়ীতে থাম আসে, কেউ এসে বলে এই থামটা দিয়ে গেলাম। সেই থামের মধ্যে কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে। সেই থাম অহ্যায়ী দাদার নামে রাভা, বাবার নামে টিউবওয়েল, মার নামে মরাঘাটের চুলী ইত্যাদি করা যায়, হাসপাতালে বেড করা যায়— এইরকম নিয়ন প্রচলিত আছে।

## [4-30-4-40 p.m]

এরকম হয়েছেও বন্ধ ঘটনা—ভাশ্বর ইত্যাদির নামে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। কোলকাতা পৌর-সভায় এমন পদ আছে যেথানে কাজ নেই, লোক নেই অথচ মাইনে চলে যাছেছ। আসল লোবের খোঁজ করা হচ্ছে অইডেনটিট কার্ড। এর দারাই প্রমাণিত হচ্ছে কালকাতা পৌরসভায় কিভাবে প্রশাসন চলত। আন্মি একটি ঘটনা সংবাদপত্তে যা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আদিকালে অন্তর্জালি প্রথা ছিল। অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ হিন্দু যিনি মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গায় দেহ রাথতে চান তাঁকে গঙ্গার ধারে নিয়ে জলের কাছে শুইয়া রাখা হোত এবং এইভাবেই তাঁই দেহরক্ষা হোত। আজকে কিন্তু গঙ্গায় সেই অন্তর্গলি অবস্থায় কাউকে দেখা যায় না অথচ আজকেও সেই পদ রক্ষণাবেক্ষন করা হচ্ছে। আমি পূর্বে একটি বেসরকায়ী সওদাগরি অফিসে কাজ করতাম এবং সেথানে দেখেছি আর একজন লোক কাজ করতেন যিনি দিনের বেলায় টিকা দিতেন এবং বিকেল বেলায় ওথানে পার্ট টাইম করতেন। তিনি এই অফিসে এক নাম ব্যবহার করতেন এবং কর্পোরেপন— এ আর এক নাম ব্যবহার করতেন। এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন আমি কর্পোরেশনে ভ্যাক্সিনেটর হিদাবে আছি সেইজন্য ওই নাম এথানে ব্যবহার করি না। এইভাবে ২।০ রকম পোন্টে চাকুরী চলেছে। তারপর পার্কগুলো দাজাবার কথা আছে। অর্থাৎ জন-সাধারণের প্রসা নিয়ে কোলকাতা শহরকে সাজাবার কথা আছে। কোন কোন জায়গায় ফ্রোরোসেন্ট লাইট জ্লেছে, কোথাও কোথাও বাগান আছে আমরা দেখেছি। দক্ষিণ কলকাতার একটি পার্ক আছে যার নাম হচ্ছে গাঁজাপার্ক। এখানে বদে গাঁজা খাওয়া হয় বলে এর নামই হয়ে গেছে গাঁজাপার্ক। পার্কগুলোর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ম এবং এই পার্কে বদে মান্ত্র যাতে অবসরকালীন অবস্থা, সান্য্যকালীন অবস্থা উপভোগ করতে পারেন তার জন্ত একে স্থলর করে গড়ে তোলা উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি আজকে এগুলো গাঁজা পার্কে পরিণত হয়েছে এবং এরজন্ম কোন বাবস্থা হোল না। তারপর, আমরা দেপছি বিভিন্ন জায়গায় কপে বিশ্বেশনের চিকিৎসালয় আছে। সামাদের কালিঘাটে 'নির্মল হুদয়" নামে একটা

চিকিৎসালয় আছে। যেথানে মাত্রষ মরে গেলে, বন্ধ হলে, অনাথ হলে তার চিকিৎসা হয়। স্থার, নামটি বড স্থলর, 'নির্মল হালয়"। কিন্তু সেথানকার পরিচালকমগুলীর এমনই কঠিন হালয় যে তাঁদের কাছে প্রেশ অধিকার অন্তর শক্ত এবং সেই"নির্মল সদয়ে"একরার গেলে অতি তাডাতাডি তাকে নির্মলভাবে কেওডাতলায় পাঠাবার স্ত-বন্দোবন্ধ আছে। কালিঘাটে ভিথারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং এই ভিথারী ছাড়া আর কেউ দেখানে নেই। কোলকাতা পৌরসভা প্রতিবারই বলেন ৭২ ইঞ্জি, ৭৬ ইঞ্জি পাইপ লাগিয়েছে এবারে আর জল জমবে না। কিছু জলের সময় দেখা যায় টান, বাস বন্ধ এবং ঝাকা মূটে করে লোক চলছে। কোন সভ্য শহরে এরকম ঘটনা নেই। ঝাকা মুটেতে আল, পটল যায়, জিনিষপত্র যায় কিন্ধু ঝাকা মুটেতে নব দম্পতি রাস্তা পার হচ্ছে এরকম কদর্ষ জিনিস পৌরসভা থাকা সত্ত্বেও পথিবীর কোন দেশে কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ। আজকে পৌরসভা সম্বন্ধে অনেক চুনীতির অভিযোগ উঠেছে। আমি একটা বিষয় মন্ত্রিমহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেটা হল নিউ মার্কেটকে নতন ধাঁচে তৈরী করিবার জন্ম ৩।৪টি বড বড় ফার্মকে ইনভাইট করা হয়েছে সাডে তিন কোটি টাকার কাজ হবে। শোনা যাচ্ছে মাত্র একজন ক্রটাক্টারের সঙ্গে কথা বলে তাকেই ৩।। কোটি টাকার কাজ দিয়েছে এবং বাদ বাকী ত'জন কন্টাকটরকে কি অভিযোগে বাদ দেওয়া হয়েছে আমরা জানি না। সর্বশেষে পৌরসভার একটাই গর্ব, এই গর্বের জন্য আমিও নিজে গরিত, সেটা হলো কেওডাতলা শাশান। এই হলো পৌরসভার শেষ ইতিহাস, পৌরসভার সব জিনিস অচল থাকলেও এই কেওডাতলা মহাশাশান সব সময়েই স্চল, কঠি চান কঠি পাবেন, ইলেটি ক চান পাবেন, ছ'রক্মেরই বন্দোবন্ত স্থোনে আছে. সেটা আমার কেন্দ্রের মধ্যে বলেই আমি গবিত। এই যে গতিংীন একটা বোঝা,একটা আবর্জনা স্তপ,— কলকতো পৌরসভা বলতে গেলে মনে হয় হুর্গন্ধময় একটা জঞ্জাল স্বাদিক থেকে জঞ্জাল, শুধ এমনি জঞ্জাল নয়, পরিস্থিতির দিক থেকে জঞ্জাল, তুনাতির জ্ঞাল, কর্মচারীদের জঞ্জাল, রাজনীতির জঞ্জাল, সমস্ত জটিলতা ভেদ করে সরকার এই যে তাদের পরশমনি বলিয়ে দিয়েছে এই যে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেই জন্ম আমি সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই সংস্পে অহুরোধ জানাচ্ছি এই পৌরসভাকে আগামী হারতম হ'বছরের জন্য সরকার নিয়ে নিন এবং অদ্যভাবে জনসংধারণের দিকে চেয়ে পরিচালনা করুন, জনসাধারণের কল্যাণে এই পৌরসভাকে উৎস্গীকৃত করুন, এই বলে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকোমনাথ লাছিড়ী: শ্রীযুক্ত উপাধাক্ষ মহাশয়, কলকাতা কপোরেশনের সহন্ধে জনসাধারণের মধ্যে নানারকম অসলোয় আছে, আমরা কলকাতার অধিবাসীরা সবাই জানি। অসন্ধোয় যে শুধু এই বছর স্পষ্ট হয়েছে তা নয়, অনেকদিন ধরে কলকাতার পৌরবাবহা ভেঙ্গে পড়ার দিকে চলেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস তার। পাছেনা। ফলে অনেক অসন্তোয় স্প্ট হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। তার ওপর এবারে সেখানে বিভিন্ন দলের দলগত অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মেজরিটির অবস্থা এত সামান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কাউন্দিলারদের পক্ষে—সং কাউন্দিলারদের পক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ করে কপোরেশন পরিচালনা করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাড়িয়েছিল। যার ফলে কাউন্দিলরা এই রকম খ্যাগ্রার মেজরিটির মধ্যে আবদ্ধ হয়েও কোনরকম কর্ত্য রক্ষা করতে বাধা হওয়াযায়, তার স্থ্যোগ আমলাতন্ত্র এবং স্থ্যোগ সন্ধানীরা অন্ত সময়ের তুলনায় অনেক বেণী গ্রহন করতে পেরেছিল। এই সমস্ত মিলিয়ে কপোরেশনের যে হরবস্থা তা আরও অনেক চরনে উঠেছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় কপোরেশনকে সামগ্রিকভাবে বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয়েছে, আদি সেই কথা

খীকার করি। কাজে কাজেই সরকার কপেণিরেশনকে যে বাতিল করেছেন, আমার মনে হ বর্তমান অবস্থার তাছাড়া বোধ হর গতান্তর ছিল না। স্তত্ত্বাং সরকারের কাজের আমরা বিরোধিত করছিনা। এবং তাকে সমর্থন করছি, কিছু তারপরে প্রশ্ন ওঠে এই যে সরকার কর্পোরেশঃ বাতিল করে দিলেন এবং বাতিল করার জন্ত যে আইন প্রয়োগ করলেন-থে বাতিল করার জন কর্পোরেশনকে যে সমস্ত নোটিশ ইত্যাদি দেবার প্রয়োজন ছিলো, আইনের সেই ধারা তলে দিয়ে সরাসরি বাতিল করার ক্ষমতা সরকার নিলেন, এখন প্রশ্ন উঠবে তার দীর্ঘহায়িতের প্রয়োজন আছে কি না। এবং কপোরেশন এই বাতিল অবস্থায় কি গভার্ণনেটের দখলে বেশ কিছক।ল র খাঃ প্রয়োজন আছে ? আমার মনে হয়, এই প্রশ্ন ওধু কলকাতা কপোরেশনে কতকগুলি ব্যর্থতাং কদি দাখীল করে শেষ করা সম্ভব নয়। কারণ বার্থতার দদি দাখীল করতে হলে ৩৪ কপোরেশন কেন অনেক প্রশাসন সহক্ষে দাখীল করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ড'দিক থেকে বিচার করতে। হয় সরকার যদি কপোরেশনকে বেশ দীর্ঘদিন রাথবেন ঠিক করেন সেথানে অনা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে না দেন তাহলে কাজের দিক থেকে কি উন্নতি হবে তা দেখার দরকার আছে। আমাদের মাস্থানের স্কল্প অভিজ্ঞতায় দেখলাম গতবারের তুলনায় এবারে এলকট্ট অনেক বেশী--পাইপ ফেটে গিয়েছিলো. মুখ্যমন্ত্রী নিজে দৌডে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজেতো মিল্লি নন হুতবাং তিনি মেরামত করতে পার্লেন না। যা সময় নেবার ঠিক্ট নিলো। তারপর মন্ত্রিমহাশয়কে f 4-40 - 4-50 p.m. ]

ষদি পাওয়া যায় তো তিনি থবর রাথেন না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই থবর নেওয়ার ব্যাপারে জানবেন, বিশেষ করে পশ্চাৎপদ এলাকাগুলি যে সমস্ত এলাকা থেকে আমরা এসেচি ঢাকবিগা ইত্যাদি সেখানে বর্তমান সময় জল পাওয়া যাচ্ছে না,কাজেই জলের অভাব। কপোরেশন সংকার দখল নিলেন বলে রাতারাতি ২।১ মাসের মধ্যে এট। ঠিক হয়ে যাবে এই রকম কোন বিশেষ আশ্বাস আমরা পাইনা। ফলে হচ্ছে কি—না আমরা বারা নির্বাচিত এম, এল. এ. তাদের প্রাণ বেরুচ্ছে। দিনে আমি অন্তত ২৫টা টেলিফোন পাই যে আমাদের এথানে জল নাই, আমাদের এখানে আর্বজনা সাফ হচ্চে না এর একটা বাবগা করুন। জনসাধারণ দেখছেন যে, এখন করপে বেশন নাই, স্নতরাং জল প্রতিনিধি হিসাবে লোকে এমন এম, এল, একে জানায়, তাই এম. এল. এর কাছে টেলিফোন আদে, ডেপুটেশন আছে যে একটা বাবস্থা করুন। তার মানে এই কথা মন্ত্রিমহাশুয়কে ব্রতে হবে যে কপোরেশনের উপর যে রাগই হোক কোন কাউন্সিলর অপরাধি থাকা সত্ত্বেও এইটা বোঝে যে তাদের জন্ম আমলাতন্ত্রের ঘারা যদি কিছু করাতে হয় তো ঠে কাউন্সিলাবই কবাবেন। কাউন্সিলরের দোষ ক্রটি বহু আছে সন্দেহ নাই, কিও মাহুষের ক্রাইন্সিলবের চেয়ে আমলাদের উপর বেশী ভরুষা নেই। কাউন্সিলরের দ্বারা আমল'দের চেয়ে যে অনেক তাডাতাডি ক'ছ করান যায় এই কথা কলকাতার সমস্ত নাগরিক অসুভব করেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলর না থাকায় এন, এল, এদের দারত্ব হতে হচ্ছে। স্নুতরাং ক্যালকাটা করপে বৈশন কাউ নিল্দের ক ছে নাগরিকর। অন্তত যেতে পারত। এমন একজন চাই যার মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের কাছে তারা পৌছতে পারে। স্নতরাং এই দিক থেকে এই সংশোধনী নেওয়া অন্তায় ছবে না। দীর্ঘকাল আমলাতন্ত্রের হাতে কপেবিরেশনের শাসনভার থাক এবং তার জন্ম কলকাতার অনুসাধারণ আকুলি বিকুলি করছে এটা আমার মনে হয় ন। তারপর দেখুন নীতির দিক দিয়ে, কাজের মধ্যে দিয়ে যে ধারা ছিল যে কপেণিরেশন বাতিল করতে হলে আগে তাকে কি কারণে বাতিল করা হচ্চে সেটা দেখাতে হবে, নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশ দিয়ে, তাদের সেই দেশের মাছবের কাছে একটা কৈ ফিল্লং দেবার দায়িত্ব দিতে হবে। আপনাদের এই এামেওমেণ্ট बाजा त्महे कि फिबर (मवाज अरवांग जुल मिर्छन। त्महे अरवांग जुल मिरा यथन

দরকার মনে করবেন তথনই নিজেদের বিচার বিবেচনা অহ্যায়ী কপোরেশনকে স্থারসিড করে দিতে পারবেন, এই ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন। আমি আগেও বলেছি যে এটা গংতছ বিরোধী। তাই আমরা তার বিরুদ্ধে। এখন আপনার যদি মনে করেন যে কলকাতার নাগরিকরা তাই চান তাহলে অন্ত কথা। কপোরেশন একটা স্থানীয় স্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠান যা কলকাতা মহানগরীর নাগরিকদের দিয়ে গঠিত সেই কপোরিশর না থাক এইটা কি কলকাতার নাগরিকরা চায় ? এই কপোরেশনের অতীতের ইতিহাস বর্তমান অবস্থায় ভূলতে বসেছি। এই ইতিহাস বহু কালের, হঠাৎ রাতারাতি নয়। কলকাতার মান্থ্যের বহু ঐতিহ্যের বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যের স্বাঙ্কতি আছে।

বুটিশ আমলে করপোরেশনের অধিকার বলতে কোন অধকারই ছিল না। স্থার, ম্ববেজনাথ ব্যানাজি মহাশ্য মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তন করে কলকাতার মাহুষের তাগাদায় কলকাতার মাহুয়কে অধিকারের কিছ অংশ পাইয়ে দিলেন। স্তরেক্রনাথ ব্যানাজির আবেদন নিশ্চয় তার পিছনে ছিল কিন্তু কলকাতার মাহু যের আন্তরিক ইচ্ছা ও তাদের আন্দোলনও তার পিছনে ছিল। দেশ স্বাধীন হোল কিন্তু সেই আইন যাতে সেই বুটিশ আমলে অনেক কিছ আমলাতন্ত্রের সরকারী হতক্ষেপের অনেক ব্যবস্থা ছিল তার পরিবর্তন হোল না। কারণ জনসাধারণের নাগরিক অধিকারকে স্বাকার করা বৃটিশ আমলের সরকারের থব বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কলকাতা নাগ্রিকের সেই আন্দোলন থামলো না—তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। স্বায়ত্শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর যাকে স্বেচ্ছায় নির্বাচিত করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের উপর গভর্ণনেটের যথন ইচ্ছা ছড়ি ঘোরাবে এটা হতে পারে না—এর উপর কিছু অন্তত বিধিনিষেধ পাকার দরকার আছে। সেই আন্দোলনের ফলে আপনার মনে আছে নিশ্চয় উপাধাক্ষ মহাশয়. ১৯৫১ দালে আইন করা হোল যে আইন আজকে আপনারা নাকচ করছেন। কিন্তু কলকাতার শাহ্র্যকে তার জন্ত বহু আন্দোলন করতে হয়েছে। স্বায়ত্ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে গভণ্মেন্ট খুশীমত বাতিল করতে পারবে না। তার যদি অপরাধ থাকে তাহলে সেই অপরাধের কৈফিয়ৎ ্দবার স্বযোগ দিতে হবে, তথন এই আইন পাশ হোল। সেদিন কলকাতার মাহুষের সংগ্রাম ত্তর হয় নি—কারণ প্রতিদিন তারা এটা অহতের করেছে। আমি কলকাতায় এতটুকু বয়স থেকে আছি—আমি জানি কলকাতার মাহুয়ের মনে আগুন কিভাবে ধাপে ধাপে উঠেছে। তাতেও তারা সম্ভঠ হয় নি—কেন হয়, নি? যদিও দেশ স্বাধীন হোল এবং আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল তার পর এ্যাডাণ্ট ফ্রানচাইন-প্রাপ্তবয়ম্ব ভোটাধিকার-নির্বাচন করার ছাধিকার-কলকাতার নাগরিক পেল-কিন্তু তারা যে পেল তারজন্ত বহু আন্দোলন, বহু সংগ্রাম চল্লো বহু দিন কংগ্রেদ সরকার স্বাধীন হবার পরে—কলকাতার নাগরিককে সংগ্রাম করতে হল্লেছে বাতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্টিত হয়। ধাপে ধাপে সংগ্রাম করে কলকাতার মানুষ কলকাতা কর্পোরেশনে প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার অর্জন করেছে। সেই অধিক<sup>†</sup>র অনেক সমন্ত্র ক্ষপব্যবহার হয়ে পাকতে পারে। সে অধিকারের যে ফল আমরা চেয়েছিলাম সে ফ**ল প্রস**র না করে থাকতে থারে— কিন্তু তাই বলে সেই অধিকার নই হয়ে যায় না। মল্লিমণ্ডলী বা কংগ্ৰেস যদি মনে করে থাকেন যে কলকাতার নাগরিকরা আত্মসমর্পণ করে বদেছে যে তোমরা যা করার কর কলকাতা কর্পোরেশনের দরকার নেই তাংলে খুব ভুল করবেন। বৃদ্ধির অভাবে, বুঝবার মভাবে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা অতীতে বার বার কলকাতার নাগরিকের সার্বজনীন অধিকার অতীতে অখীকার করেছিলেন। এবং সেই অধিকার অর্জন করতে কলকাতার মাচুঘকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজকে সেই অধিকারকে আপনারা নাক্চ করতে চলেচেন। কাজেই একলা মনে রাপতে হবে যে আপনারা যে এমেণ্ডিং বিদ এনেছেন অভিন্তাব্দের মার্ফত যাকে আপনারা

আইনে পরিণত করছেন তার ফলটা কি ? তিন রকম ফল হবে। একরকম হচ্ছে স্থার স্থরেশ্রনাথ ব্যানার্জি যে মিউনিসিপাল এটি করলেন খাতে কলকাতার মাক্সথকে বহু সংগ্রাম করে পেতে হয়েছে তা বাতিল করে দিলেন। ছই নং হচ্ছে ১৯৫১ সালে এই যে ধারা যে কর্পোরেশনকে কৈফিয়ত দেবার স্থযোগ না দিয়ে বাতিল করা চলবে না তাকে আপনারা তুলে দিলেন।

## [4-50-5-00 p.m.]

আর ৩ নম্ব সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্তত্বের যে অধিকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মারফং, তাকে আপনারা নাকচ করে দিলেন। স্কুতরাং এই amendment-এর দ্বারা এটি জিনিব নাক্চ হয়ে গেল। এখন আমার মনে হয় যে সাম্য্রিকভাবে এই নাকচের প্রয়োজন যদি হয়েও থাকে, এই আইনে যথাশীঘ্র সম্ভব কলকাতার মাম্বরের এই যে নাগরিক অধিকার, নিজেদের কর্পোবেশনকে নির্বাচন করবার অধিকার সেটা ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যদি কলকাতার মান্তবের এতদিনের ইচ্ছা ও আকাজ্ঞার প্রতি আমাদের বান্তববোধ থাকে। কাজেই আমরা Communist Party মনে করি এই যে আইন যা Ordinance দারা করছেন তা ১ বছরের বেশী কিছুতেই চলতে দেওথা উচিৎ নয়। আমি মানি, আমাদের একট সামলে নিতে হবে। এথনই নির্বাচন করা হয়ত সম্ভব নয় কিছু ১ বছরের বেশী থাকতে দেওয়া উচিৎ নয়। মিঘমহাশয় বলেছেন, অবশ্য বিল উপলক্ষো এখানে বলেন নি। কাগজে যা দেখেছি, যে immediately একটা advisory council গঠিত হবে তাতে কলকাতার MLA, MP-রা থাকবেন এবং আরে: কিছু লোক থাকবেন,এ দের পরাম্শ নিয়ে তারা চালাবেন। ভাল কথা, আপাততঃ যতদিন এইভাবে কর্পোরেসান বাতিল হয়ে থাকবে ততদিন কলকাতার MLA, MP-এদের পরামর্শ নিলে জনসাধারণের সংগে মন্ত্রিসভার যোগাযোগ আরও একট নিকটতম হবে কলকাতার নাগরিকদের দিক থেকে। কিন্তু তা কোনমতেই > শতটা ward-এর ১০০ জন ward Councillor নিজের খুশীমত, ইচ্ছামত, স্বাধীন ইচ্ছামত Councillor-এর স্থান গ্রহণ করতে পারে না একথা সতা। Councillor-দের মধ্যে জুনীতি আছে কি নেই তার বিচারকর্তা কে আমি জিজ্ঞাসা করি? Councillor-দের মধ্যে চুর্নাতি থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত হাঁ। না কিছু বলতে পারি না। কিছ অনেকে বিশ্বাস করেন যে অনেক Councillor-দের মধ্যে ছুর্নীতি আছে। কিন্তু তার বিচার করার ভার কার হাতে? গভর্ণনেটের হাতে না, ধাঁরা তাদের নির্বাচিত করছেন তাঁদের হাতে, এই হল প্রশ্ন। কলকাতার মাগ্রুষ তাদের নির্বাচিত করেছেন স্নতরাং তাদের chance দিতে হবে পুনঃ নির্বাচনের মার্ডিং যে তারা সেই Councillor-কে উপযুক্ত মনে করেন কি না। Government-এর সেখানে গিয়ে জনসাধারণের কর্তব্য তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে নেবার কোন বিশেষ আধকার আছে বলে আমার মনে হয় না। স্ততরাং কলকাতার নাগরিকদের হাতে আবার সেই Councillor-দের সংশোধনের ভার তুলে দিতে হবে। আপনি ভেবে দেখুন যে কলুকাতার নাগরিকরা যদি নির্বাচিত কর্ণোরেশন না চাইতেন, দীর্ঘকাল government-এর হাতে থাকুক এটাই যদি চাইতেন তাহলে গত কপোরেসন নির্বাচনের সময় দলে দলে ভোট দিতে জাসতেন না, কিন্তু তাঁরা এসেছেন। বিধানসভার নির্বাচনে যে রকম ভোট হয় তার চেয়ে বেশী ভোট পড়ে কপে বিষদনের নির্বাচনে তার মানে কলকাতার মাহুষ তাঁরা নির্বাচিত Corporation চান। কাজেই এক বছর পরে যদি নির্বাচন ঘোষণা করেন তবে ঠিক ঘোল মাত্রার লোক ভোট

দিয়ে তাদের Councillor-কে নির্বাচিত করতে এগিয়ে আসবে সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তা অবিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি । কাজেই কলকাতার মান্নযের নাগরিক এই যে অধিকার, যে অধিকার আমরা সাময়িকভাবে নিয়েছি বটে কিন্তু সেই অধিকার কেড়ে নিয়ে দরকার রাখতে পারে বেশীদিন এরকম কোন mandate কলকাতার মান্নযের কাছ থেকে পাননি । তবে কিছু কিছু সংবাদপত্র তারস্বরে চিৎকার করছে । কিন্তু সংবাদপত্রের মত সবসময় জনসাধারণের মত বলে গণ্য করা হয় না । Referendum-এ তাদের নেওয়া হয়নি । বরং অতীত অভিজ্ঞতা নবাচনের ব্যাপারে মান্নয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে Councillor পাঠান । Councillor-কে খোজ করেন, না পেলে MLA-কে ধরেন ।

কাজেই আমি মন্ত্রিষ্টাশ্যকে অন্ধরাধ করবো যে বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করে, এক বছর গময় যথেই, এক বছর পরে আগামী মার্চ কিছা মে মাদ্যে আবার নিবাচন করন। ইতিমধ্যে আপনারা যতটুকু সংস্কার করতে পারেন করন। এইকথা মনে রাখবেন দেখানেও আমলাতম্ব হাছে যার মধ্যে পচন যথেই আছে এবং তার উপর আবার এই সরকারী আমলাতম্ববা যুক্ত থবেন। মোটের উপর দাড়াবে এই যে কলকাতার নাগরিকরা কি এমন দারুন উপকৃত হবে আমি । জানি না, কিছু আপাততঃ অবস্থা সামলাবার জন্ম এটা হয়ত হচ্ছে। বর্তমানে এক বছরের জন্মই এই আইনের ধারা সীমাবদ্ধ ককন এবং তারপরে কলকাতার নাগরিকদের হাতে তাদের করপোল্যানকে ফিরিয়ে দিন এই হচ্ছে আমার আবেদন।

ভা: (গাপাল দাস নাগ: মাননীয় উপাধ্যক মহাশয়, মাননীয় সদস্ত সোমনাথবাব যে দংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা আমি দেখেছি। তিনি এখন যা বলেছেন তা আমি খব ভালভাবে ুনেছি। আমি সোমনাথবাবুর বক্তব্য থেকে একটি জিনিস বুঝতে পারলাম না বা আমার কাছে প্রকার হল না যে আপাততঃ আজকে যে পটভূমিকায় কপোরেশনের দায়িত্ব সরকারকে নিতে ংযেছে সেই পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনের মধাদা রক্ষা করার জন্ম এটা ছাড়া সরকারের হাতে বিতীয় .কান বাস্তা ছিল না। ছনীতি বলুন বা দূরবস্থাই বলুন বা বিশৃশ্বলাই বলুন বা অমনোযোগিতাই বলুন তার ফলে যে নিক্ছিয়তা দেখা দিয়েছিল এবং জনসাধারণের যে অস্ত্রবিধ। ইচ্ছিল সেটা সংশোধন করবার রাস্তা এটা ছাডা সরকারের হাতে আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমন কি কলকাতার জন্ম নি. এম. ডি. এ. কর্তৃক যেসমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মস্থলীগুলি রূপায়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল দেগুলি পুৰ্যন্ত ক্ৰপায়িত ক্ৰা যাণ্ডিলে না। তাৱই জ্ঞাক্যালকাটা কপোৱেশন সৱকাৰ গ্ৰহণ কৰতে বাধ্য ংয়েছেন। আর প্রয়োজনীয়তাও দোমনাগবার স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ একটা সার্টেন ক্রডিশ্রে একটা সার্টেন এনভারমেণ্টে সরকারকে এইরক্ম ধরণের বিনা নোটিশে প্রয়াতন াবস্থাকে পরিত্যাগ করে কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এটা সোমনাথবাবও ষীকার করেছেন যে এটাই হওয়া সম্ভব। যার জন্ম উনি বলেছেন যে আজকে সংকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এই পরিস্থিতিতে সরকারের অপর কিছু করা অস্কবিধ। ছিল বা করা যেতুনা বা করলে জনসাধারণের ফতি হত বা যে উদ্দেশ্যে ক্যালকাটা কপেণিরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ,সটা ব্যাহত হত। কাডেই সেদিক দিয়ে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আজকে এই হাউসের সামনে এসেছে সেটার প্রয়োজনীয়তার কথা সোমনাথবাবু স্বীকার করেছেন। তিনি আর একটি কথা তুলে ধরেছেন এই কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা একট অবটেও হয়েছি। এটাও হঠাৎ হয়নি। এটা ধ্রুব সত্য যে আমাদের দেশে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে বর্তমান পর্যায়ে আনার জন্ত দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম হয়েছে এবং আমাদের দেশের অনেক প্রাতঃ- শ্ববণীয় মনিধী নানা সময়ে এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ যেমন কপেণিরেশনের বেল সত্য, তেমনি পৌরসভাপ্তালর বেলাতেও সত্য। আমি তাই সোমনাথবাযুকে বলব ক্যালক। মিউনিসিপাল এয়াক্ট এবং বেলল মিউনিসিপ্যাল এয়াক্ট এই হটোরই মৌলিক উদ্দেশ্য এক।

# [ 5-00—5-10 p.m. ]

এবং এই কোলকাতা কপোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলি এগুলির পেচনে সাধা মাফ্রবের যে গণ চেতনা, যে দুগলফুভৃতি তার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ কিছু নেই। কোলকাতার মাং যে গণতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে কোলকাতা কপৌরেশনের কথা চিন্তা করেন, কোলকাতার মানুত কাছে কোলকাতা কপেণিরেশনের যে গণতাল্লিক চেহারা যে কোন শহরে পৌরসভার পারে প্রিল সেই দেশের মাকুষের চিন্তাও সেথানে তাই। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার পৌরসভাগুলি পরিচালনার জন্ত যে আইন আছে সেথানে এই ধারা বলবং আছে এবং মাননীয় সোমনাথব যথন এই স্বায়জ্বাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন তথনও এই ধার্ছি বলবত ছিল এবং সেই অভুস্তে বাবন্তা অবলম্বিত হয়েছিল। এথানে এই স্থপারসেদানের আগে মিউনিমিপার্গালিটকে কে নোটিশ দেওয়া হত না, দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অন্তব করেন নি, আজও কেউ অনুত ক্রেন না। যারা পরিচালনা ক্রছেন, যার। জনস্থারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিচালন দায়িত্ব পেয়েছেন তাঁদের কোন নোটিশ না দিয়ে তাঁদের বার্থতা, অক্তক্ষ্তা, অক্ষ্ততার জ এবং এমন হতে পারে সোমনাথবাৰ বলেছেন যে হণত কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ছনীতির জন্ম, সরকার যদি একটা কার্যকরী বাবস্থা সংস্কারের জন্ম গ্রহণ করতে হয় তাহলে সেই লোকগুলিকে কে কৈ ফিয়ত দেবার স্থাযোগ দেওয়। হবে কি না সেটা হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন। এই এয়ামেওমেন্ট-এর ম বক্রবা প্রথমেই উনি বলেছেন যে, এমন পরিস্থিতি আজকে হয়েছে যে এই কৈফিয়ং চাইবার দেবার স্থাগে তাঁদের দেওয়া যেত না, দিলে অস্ত্রবিধা হত। স্থুতরাং মল এটাকসান—এ আামেওমেটে মল এয়াকসান যেটা প্রথমেই হয়েছে, কৈ দয়ত না চেয়ে, নোটিশ না দিয়ে নির্বাচি প্রতিনিধিদের বর্থান্ত করে সেথানে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সেটা তিা আাপ্রত করেছেন এবং আমরাও বলি এই পরিস্থিতি হতে পারে। যাদের বিরুদ্ধে ত্যাক্স নিচিচ, যাঁদের ব্যর্থতা, অকর্মস্ততা, ফুর্নাতির জন্ত গণতত্ত্বের যে মৌলিক কথা সেটা নই হয়ে যাচে সমস্ত কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে, আমলারা নানারকম অবিচার, অত্যাচার করে চলেছে. সেখা জ্ঞাদের কৈফিয়ত দেবার কোন প্রশ্ন উঠবে কিনা এটা মৌলিক চিন্তা হওয়া উচিত। এখা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে হাত দেবার কথা কি করে ভাবলেন সেটা তো আমি বুঝা পার্বছি না। কারণ মূল কথা যেটা, সরকার স্থপার্সিড কর'র পরে কবে নির্বাচন করবেন করবেন না দেকথা কোথাও থাকছে না। সরকাথের স্থপারসিড করে রেখে দেওয়ার যে ক্ষম সেখানে কোন লিমিটেসান কর। হচ্ছে না, বেল্ল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টেও নেই । সরকার বছরে পর বছর ৬ মাস অন্তর অক্তর নোটিশ দিয়ে দিয়ে স্থপারসেসনের পিরিয়ডটা বাড়িং আডেমিনিটেটার বসিয়ে রাধতে পীরেন। স্মাজ, পর্যান্ত পশ্চিমবাংলায় এমন অনেক পৌরসং ষেধানে গত ১০ বছরের মাধ্য এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার ছাড়া কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না। স্নতর এই যে সংশোধনের কথা নিনি বলেছেন তাতে কিন্তু ঐ যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে করপোরেশনকে তুলে দেওয়। সেটা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না মুতবাং ওঁর যেটা মূল বক্তব্য সে সেটিমেটে আমিও শেরার করি। কোন ডেমকাটি

ইনষ্টিটিউসান যা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের দীর্ঘদিন লড়তে হয়েছে, আমাদের প্রাতঃ অরণীয় মনীবিরা যে লড়াই-এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা অনেক পরিশ্রম এবং সংগ্রামের পরে যে গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা পেয়েছি সেটা নিশ্চয় বেণীদিন সংকুচিত করে রাখা উচিত নয়। কারণ গুদুতো গণতন্ত্রের প্রয়োজনে কপেনিখন নয়, কপেনিখনের প্রয়োজনীয়তা অক্ত। সাধারণ মান্ত্রের বাঁচার জক্ত যে এসেনিস্মাল বিকোয়ারমেন্ট, যে এনভায়রমমেন্ট—পানীয় জল, ক্যানিটেসান, রাভাঘাট, আলো ইত্যাদি যে মিনিমাম এসেনসিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেগুলি সাধারণ মাত্রের শহরে বৈচে থাকার জক্ত প্রয়োজন—একটা মান্ত্র্য ইনডিভিছুয়ালি তার পানীয় জলের অবস্থা, তার পায়থানা খাটার ব্যবস্থা, প্রটি লাইটিং-এর ব্যবস্থা, রাভাঘাটের ব্যবস্থা করতে পারে না উইথ হিজ ওন রিসোসেস, সেথানে সেথানে কালেকটিভ এফেনিট দরকার সিটিজেনসের এবং এইভাবে স্পষ্ট হয় কপেনিরশনের। কাজেই কপেনিরশন স্কটির এ্যানালিসিম খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে একটি উদ্দেশ্যে কপেনিরশনের প্রটি হয়েছিল বা পৌরসভার প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করা গিয়েছিল যে কমিউনিটি সাভিস কে করবে। এক একটা যৌথ কো-অপারেটিভ ভেনচার।

এই কর্পোরেশানের মূল কথা হচ্ছে যে কাজের জন্ম কর্পোরেশন স্বষ্ট করেছি, কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দিচ্ছি, সেই কাজগুলি হচ্ছে কিনা এটাই হচ্ছে প্রথম চিন্তা। সেকেণ্ড গট হচ্ছে এই কাজ-গুলি প্রিচালনা করবে কে, সেখানে সরকার নিযুক্ত লোক করবে, না, করবে আমার নির্বাচিত লোক ? কপোরেশন, মিউনিসিপাালিটিতে যদি দেখা যায় সেই কাজগুলি মিভিয়ারলি ্রাফেক্টেড হয়, যদি কর্পোবেশন পানীয় জল না দেয়, স্থানিটেদানের ব্যবস্থানা করে, রাস্তাঘাট রিপেয়ার করতে না পারে, ফ্রি-লাইটিং মেনটেন করতে না পারে, তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলেই কি. না থাকলেই কি। এই কনসোলেদান ইজ নট মাই স্থাটিদফাকিদান। ফার্সট াথং ছাটে ইজ ট বি এনসিওড যে কপে বেশন ফাংক্সান করছে কিনা, যে উদ্দেশ্যে কপে বেশনের চিতা এসেছে সেই উদ্দেশ্য **দার্ভ**ড হ'ড়েছ কিনা। উদ্দেশ্য যদি সাধিত হয় তাহলে সেই কপে বিশ্বন কে পরিচলিনা করবেন ? যে প্রয়োজনে কপে কি রেশন প্রতিষ্ঠিত করেছি সেটা যদি চলে তাহলে সেই কর্পোরেশন আমার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা চালাবেন। কিন্তু কপেণ্রেশান চলছে না। তাহলে কি আমার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কপেরিশন পণ্ড করবার জন্য পাঠাব ? ঘিতীয় কথা হচ্ছে সরকার যদি দায়িত্ব নেন তাহলে मदकात रूरवन (दम्पनिमित्रल है कि पिपल। किन्न क्लिपी दिन्दिन कार्डनिमिनादवा कल्छो রেদপনসিবল ট দি পিপল সেটা বোঝা শক্ত, হয়ত ৫ বছর অন্তর জনসাধারণের সামনে যান, মাও ্রতে পারেন। কিন্তু সরকার হবেন রেমপন্সিবল ট দি পিপল। আজকে যে এাারেঞ্জমেন্ট গভর্ণমেন্ট করতে চাইছেন সেটা স্টপ গ্যাপ আারেঞ্জমেন্ট, যতদিন না নির্বাচিত প্রতিনিধি সেখামে পাঠান যায়। এখন যাঁৱা কপোৱেশনে এলেন এাডভাইসারি কাটলিলে মেম্বার হলে তাঁৱা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বুহত্তর ক্ষেত্র থেকে, লোকের আস্থাভাজন হয়ে তাঁরা এলেন। আদেশ্বলীর সদস্য ঘিনি অধিক সংখ্যক লোকের ম্যানডেট, সাপেটি নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি যদি কপোরেশনের কথা চিত্তা করেন তাহলে মহাভারত অগুর হয় না। কারণ, লার্জার ইণ্টারেট্র অব দি পিপল এর সঙ্গে কর্পোরেশন ইনভল্ড। স্কুতরাং এটাসেম্বলীর সদস্য দিয়ে যদি কিছদিন ষ্টপ গ্রাপ হিসাবে কর্পেরিশন চালিয়ে কর্পেরিশনের সংস্কারের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাতে কিছ দোষের হয় না। তৃতীয় কথা হচ্ছে নোটিশ দেওয়ার প্রশ্ন বরাবারের জন্ম বাতিল করা যেতে পারে। আদ্ধকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ভবিষ্ঠতে সেই পরিস্থিতির উদ্ভব ছতে পারে. ১ বছর কি ২ বছর, কি ১০।১৫ বছর, পরে সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, সেই

পরিছিতি সোমনাথ বাব্ নিশ্চয়ই এনডোর্স করবেন। স্বতরাং পৌরসভাকে বিনা নোটিশে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। সোমনাথ বাব্ জানেন নোটিশ দিয়ে কিছু করতে গেলে কিছু লোক আছেন থাঁরা ভাল আইন বোঝেন, ভাঁরা আইনের ফাঁয়াকড়া ভুলে সরকার যেটা করতে চাইছেন সেটা অনেকদিন পিছিয়ে দিতে পারেন। স্বতরাং যেথানে জান্টি লাইক ফায়ারব্রিগেড দি গভর্গনেন্ট হাজ টু এগান্ট সেথানে ফর্মালিটি করে নোটিশ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার মত সময় সরকারের নেই। তৃতীয়তঃ.গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন করার পিছনে যে চিন্তা আছে সেটা হচ্ছে মান্থরের যে সিভিক নেসেসিটিজ সেগুলি একটা এজেন্সি তৈরী করে তার মার্র্ব্বত সার্ভ্বতঃ, সেটা ডেমোক্র্যাটিক্যালি স্বস্থভাবে পরিচালিত হবে, কোন ব্যবহা ব্যাহত হবে না। কিন্তু সেথানে তা হয়ন। সেজ্যু আজকে কর্পোরেশনে কাউন্সিয়ালেরর বদলে নির্বাচিত এম. এল. এরা গেছেন। একথা বলা হয়নি যে চির্ব্বাল কর্পোরেশন স্থপার্রাসড থাকবে, কণ্ডিসান ফেভারেরল হলে কর্পোরেশনে নির্বাচন হতে পারে। স্বতরাং আর একবার সোমনাথ বাব্ বেলল মিউনিসিপাল এ্যাক্টের কথা চিন্তা করুন, অতীত কিভাবে কর্পোর্শন অব্যবহার মধ্য দিয়ে গেছে, ভবিয়তে সরকারের হাতে এই রক্ম ক্ষমতা দেওয়ার দরকার আছে কিনা চিন্তা করুন এবং আমার মনে হয় এই এ্যমেওমেন্ট সোমনাথবাবৃর প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। এই কথা বলে যে এ্যামেওমেন্ট বিল মাননীয় মন্ত্রমহাশয় এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি।

5-10-5-20 p.m. ]

Shri Abdur Rauf Ansari: Mr. Deputy Speaker, Sir, I thought my turn was over and so, I closed my papers. However, while supporting the Calcutta Municipal (Second Amendment), Bill, 1972, I feel that this is a very popular measure which has given pleasure and relief not only to the people of Calcutta not only to the rate-payers of Calcutta, but to a larger part of the population of the country because when the late mighty British empire was in existence, Caloutta city was called the Second City of British empire. Naturally, it is a relief to the major part of the people of the country. This measure of supersession has been taken by this popular Government, through not willingly but because of the circumstances prevailing in the Calcutta Corporation, a civic organisation meant to give minimum civic amenities to the common people of Calcutta. If a man gets up in the morning and goes to the bath room, his elation with the municipal body starts there. The moment he steps down from his residence, comes out of his house and looks to the streets and drainage system of Calcutta, his relation with the municipal body starts there—a citizen is related so closely with the municipal body from his birth till his death. Unfortunately, the people have been deprived of the minimum amenities they expected from this municipal body, the Calcutta Corporation. Mr. Deputy Speaker, Sir, we have seen how during regime of United Front, in 1969, the Corporation general election was held. Then, the Corporation came under the dominating power of C.P.M. The Mayor belonged to the C.P.M. The C.P.M. converted the whole organisation into their party organisation. As a civic body this organisation should have been above all these things because it is meant for serving the people, but the entire Corporation building was converted into a party office of the C.P.M. All the honest employees were forced to quit. Now, it is pleasant to note that the Government has taken this measure. system was introduced long ago for determining the cases of promotion, but it

was withdrawn by the C.P.M. Mayor. What happened as a result? The question of law and order became a problem in the Calcutta Corporation. Even the property of the Calcutta Corporation meant for public use, was utilised for party purp ses. A new ambulance purchased out of public fund, for the use in the Corporation T B Hospital—for T. B. patients, was sent outside of the jurisdiction of the Calcutta Municipality and that was seriously damaged.

"he driver was seriously injured and the ambulance became useless when it came to the Calcutta Corporation. That driver was dismissed by the Commissioner of Calcutta Corporation. You will be surprised to know—it happens in the Calcutta Corporation - that when the term of the C.P.M. Mayor was going to expire near the ead of March in 1971, he reinstated that man who damaged Corporation property worth twenty-four thousand rupees and that ambulance was utilised for the party outside Calcutta. This is how the Calcutta Corporation functions, Naturally, what the people can expect from the Corporation. Govt is quite justified in superseding the Calcutta Corporation in the interest of the common citizm. They must have civic amenities and for this Govt has taken up this measure. You will be surprised to know. Sir. that dues from rate payers worth about six crores of rupees are not properly collected. Corporation carning is about twelve crores of rupees a year but it spends about ten crores of rupces on the establishment alone. You will be surprised to see how much money and what percentage of the annual expenditure is spent on the establishment. I do not know of any statutory body which earns twelve crores of rupees a year but spends more than ten crores of rupees on establishment alone.

Now, coming to the civic amenities, condition of the common citizen is heyond description. Thanks to the CMDA which came into existence to give relief. Thanks also to the octoroi duty. Of course, they should get more as the Calcutta Corporation is serving in the larger interest of the people. friends were very sympathetic for the rural people. While discussion on Entry Tax was going on, they said that more money was going to be spent in Calcutta. I tell them that about twelve lakh people are coming to the city daily and are enjoying all civic amenities but they are paying nothing to the Calcutta Corporation. Civic body is rendering service to these people. I may also draw your attention to another point. In between the time you get up from your hed and go to hed at night you have got to do with water, and supply of water 1- definitely not sufficient to meet our requirements. It is the statutory obligation of the Calcutta Corporation to provide twentyfive gallons of water per head. Even in some parts of the city people are not getting even half of the statutory obligation. Bustee people are not getting what they should get. Since the CMDA came into existence they are trying their best to meet their requirements. At the same time in the same city where water is available that is bring wasted also. CMWSA statistics show that one-third of water supplied to the city is wasted. Our responsibility comes in here. An honourable member has drawn the attention of the Government regarding notice, that notice prior to supersession should have been given but he has approved the view that supersession was necessary. We have approved this Bill. He knows, perhaps, that in the case of supersession of Calcutta Corporation and other municipalities, supersession after negotiation -my friend in the Ministry also said this may invite litigation. What happens is that you are going to supersede a municipality only when it fails to meet the requirements of the citizen. After all, the representatives of the municipalities or the commissioners have got to look into the basic requirements of the citizen.

[5-20—5-30 p.m.]

So, if you delay in communication then other things happen which had been

witnessed in 1948 and about which we heard from our ancestors that in the same Corporation if you start negotiation then in the meantime hundreds of appointments are made in a night-overnight all the vacancies are filled up. Then there will be so many actions taken but it is not desirable that such thing should take place. Then so many files remain in arrears because negotiations go on and the time is short to bring out the files to do something. I think, for the interest of the citizens, for the interest of the common man don't give the chance. If you give this chance this may be misused by the other side because now you are more auxious to do something and so you have taken the decision to supersede. It is a fact Now you are thinking whether you should give time for negotiation But if you give this time you will lose the purpose of suppersession Because, in the meantime they will fill up the files, in the meantime hundreds of appointment letters will be issued in the night. The night you are going to supersede at 12 but even at 11.30 you will find that some papers have been signed. This has happened in many instances and I think in future also this may happen. Suppose, it goes to the peoples' representatives and again in the same situation arises-if the Government at that time want to supersede and again they start regotiation they may fail in the purpose because the purpose is not to oust some councillors or Municipal Commissioners but the purpose is to safeguard the interest of the citizens and to see that the Municipality which is dedicated to give the minimum benefit in the form of civic amenities is not disturbed. If you go on with negotiations there are many chances of lapses- may be many loopholes- and the very purpose for which you are going to supersede it may be hampered.

With these words, Mr. Deputy Speaker, Sir. I second the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972 wholeheartedly and hope the House will accept this. Thank you, Sir.

**এীবারিদবরন দাস**ঃ মাননায় উপাধাক মহাশ্র, আজকে কলকাতা পৌরসভা সংশোধনী বিধেয়ক যেট। আনা হয়েছে ১৯৭২ সালের আমি তাকে পূর্ণ স্বাগত জানাচ্ছি। স্থার, আপনি জানেন যে জাতীয় জাগরণের এক গুভক্ষণে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ষ ইনষ্টিটিউসন গুলো নিয়ে গিয়েছিল, যে মাতুষরা এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সেই রকম ইনষ্টিটিউসন হিসাবে কলকাতা কপোঁরেশন জাতীয় জীবনে একটা স্থান পেয়ে রয়েছে। সেই কপেঁরেশন এখন ত্রনীতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পথ চলতে পরছিল না। সেই সময় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচার সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এর জন্ম আমি তাঁকে স্থাগত জানাচ্ছি। আৰকে ছনীতির কথা বলতে গিয়ে অনেকে যেকথা বলছেন আমি তা মানি যে সমাজের বিভিন্ন ন্তবে তা আছে এবং কপোরেশনেও আছে। কিন্তু যাঁরা বলেন যার। কেরাণী তারাই চোর, সমস্ত মেকানিক চোর বা সমস্ত হঞ্জিনিয়ার শুধুমাত্র পয়স। থায় আমি জাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমাদের জাতীয় জীবনেও ভাল লোক আছেন, যাঁরা চুনীতির বিরুদ্ধে লডতে চান, যাঁদের বক্তব্য আছে। কিন্তু তাঁদের পিছনে দাড়াবার কেউ নেই। আজ এই সভার বিভাগীয় মন্ত্রির কাছে রাথবার জন্য কতকগুলো কাগজ এনেছি। কলকাতা কপেশিরেশনের সঙ্গে যোগ আছে এই কাগজগুলোর। কিন্তু এটা দেবার আগে আমি একটা ভূমিকা করে নিতে চাই। ৯-৪-৭২ 🖋তারিথে প্রভাতী যুগান্তরে বেরিয়েছে। 🏲 পরিচালক বলছেন পৌরসভার ফুর্নাতির বুদুনাম ঘোচান। এমনভাবে কাজ করুন যাতে নাগরিকদের ভাল ধারণা হয়, পৌরসভার উন্নতি করতে হবে। এই কথা বলছেন ক্মানের উদ্দেশ্যে পৌরসভার পরিচালক শ্রীশরদেন্দু দত্ত মঞ্কুমদার। এই আবেদন জানাবার আগে একটি ভদ্রলোকের নাম আপনার সামনে বলছি, তিনি পৌরসভার কর্মচারী তার নাম সতারঞ্জন চাটাজী। তিনি একটি বক্তব্যে বলেছেন-কপেণিরেশনে বিশেষত মোটর যান বিভাগে চনীতি চলিতেছে, কলিকাতার নাগবিকাদের বছতের জাগে কোনা হল ক্রমিলার উদ্দেশন

একটি চরির ঘটনার সহিত যুক্ত প্রকৃত উর্দ্ধতন অফিসার এবং আরও করেকজন লোকের বিক্লমে স্মিটিট অভিযোগ আনয়ন করিয়া তংকালীন পৌর পিতাদের নিকট লিখিতভাবে তদন্ত এবং দামী ব্যক্তিদের শান্তির আবেদন জানাই। মাননীয় পৌর পিতাগণ আমার এই আবেদন গ্রহণ ক্রের এবং উপষক্ত ব্যবস্থা হিসাবে লাল্বাড়ার আই,বি,ডিপার্টমেণ্টকে তদন্ত করবার নির্দেশ দেন। হাদের নির্দেশ মত পুলিশ তদন্ত শুক করে এবং পরবর্তীকালে আমার অভিযোগ যথায়ও প্রমাণিত হ এয়ায় আই. বি. বিভাগ দুর্নীতিব অভিযোগে গত ২৩।২।৭২ তারিখে আসামীদের ১২০ (বি)৪৯৯, ৪৬৭.৪৬৮.৪৭১ ই. টি. সি ধারা মতে গ্রেপ্তার করে। পি.ইউ.ডি কেস নং ৬৩ ডে: ২৩।২।৭২। এই সংবাদ গ্রু ১৪।১।৭২ আনন্দ্রাজার ও অকান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আনন্দ্রাজার পত্রিকা এই সম্বন্ধ বলেছেন ''অফিসারস্ক তিন জন পৌরক্মি গ্রেপ্রার'' ২৪।২।৭২ ব্ধবার পুলিশের ছুনী তি দ্ৰুন্ন বিভাগ কেন্দ্ৰীয় পৌৱভবন এলাকাতে পৌৱ মোটৱ যান বিভাগের একজন অফিসার সহ ছই জন কমিকে গ্রেপ্তার করে। চরি, জালিয়াতি ইত্যাদি ব্যাপারে এরা জডিত ব**লে অভিযো**গ্য **এদের** মধ্যে একজন প্রাসিসটেন্ট স্থপারিনটেণ্ডেট, এক জন করনিক ও একজন মিস্ত্রী। এই গ্রেপ্ত'রের মতে সভে পৌর কমিশনার তিনজনকে সামপেন্ড করেন। এই ব্যাপারে নাকি অনেক **লক** ভ্ৰমের চরির অভিযোগ আছে। কলকাতা পলিশ সঙ্গে সঙ্গে কেবল তিনজন নাম একটা **গুনী**তি চক্র এর পিছনে রয়েছে, স্বটা খঁছে ্বর কর্বার জন্ম পুলিশ কমিশনার এই বিষয়ে জোর তদন্তের নিদেশ দিয়েছেন। আনন্দ্রবাজার কাগজের খবরে এটা বেরিয়েছে। কি**ন্ধ আর. এই লোকগুলি** ্থন জেল থেকে বেরিয়ে এল — বেরিয়ে আসার পর এর। একটা সন্তার আ**ন্দোলন শুরু করলেন** এবং ভয়াবহু যেটা করলেন, এই যে ব্যক্তিটি যিনি ভানীতি দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাকে মার ধোর করবার ভয় দেখালেন। তারজন্য এই ভদ্রলোকটি একটি নালিশ করেন। তিনি বলেছেন আমি প্রলিশের একজন সাক্ষী হিসাবে আনার ীবনের নিরাপভার জন্ম আমি আইনের সাহায্য নিতে বাধা হয়েছি। গত ৬।৩।১২ তারিথে শিয়ালদহ পুলিশ ম্যাজিসট্টেরে কাছে ১১৭ সি সি, আর, পি, সি ধারা মতে আবেদন করতে বাধা হয়েছি। এইতো গেল ঘটনা, তারপরে সবচেয়ে অবাক কি হোল—ছ'নীতির বিরুদ্ধে লভাই করতে গিয়ে যারা ছ'নীতি করলেন তারা তো জামিনে বেরিয়ে এলেন, তারা তো বহাল তবিয়তে ঘু-রে বেড়াচেছ, হঠাৎ তিনি একটা নোটিশ পেলেন সেই নোটিশ মামি পড়ে পোনাজি - The Commissioner vide his order dated 5.4.72 has been pleased to transfer the following workers administratively to the Entally Workshop with immediate effect. তার ন'ম গ্রীসতাচরন চ্যাটাগ্রি,এটাসিসটেও ডাফটসম্যান ট নং ৩৫। এই ভদ্রলোকটি জনীতি দেখিয়েছিলেন, তাকে টান্সফার করে দেওয়া হল জনীতি বজাৰ বাখবাৰ জন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমাদেৰ মন্ত্ৰিমহাশ্যকে বলি আ**মাৰ সৰকাৰকে**ও ্ৰলি আপুনাৰ মাধ্যমে আমুৱা যাব। বাব বাব বলেছি বিধানসভায় আমুৱা যে কো**ন বলিছ কাজকে** ন্মর্থন করতে এসেছি আমার বন্ধ যাঁরা আছেন কমিউনিহ পাটির সঙ্গে ছডিত, তাঁরা অনেক দিন বিপদের দিনে আমাদের সাথী হয়েছে। আজকে কলকাতার নাগরিক জীবনে যে নতুন বিপদ ্রনিয়ে এসেছিল তার বিরুদ্ধে লড্টেয়ের জন্য আমাদের সরকার যে পদক্ষেপ নিয়ে**ছেন আফুন তাকে** মামরা মদত দিই। আজকে আমরা পরিদার মদত দিতে প্রস্তুত, আপনারা সব শক্তি নিয়ে ানী তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে আন্তন, আজকে মনে রাথবেন প্রত্যেক ছনী তিগ্রস্ত াশাজের মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েকটি ভাল লোক আছেন বাদের পরিকার বদ**ল করতে হবে।** মাপনার মাধানে, আরু, এই পেপাবগুলি আমি বিভাগীয় মন্ত্রিকে দিয়ে দেব, তিনি এই সমস্ত পড়ে াবর। নিষে এই ব্যক্তির পালে শাভাবেন এবং চনীতিগ্রস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে শান্তির ব্যবস্থ। দ্ববেন। কলকাতা পৌরসভা আমাদের কাছে নতুন রঙে রঙ্গিন হয়ে আগামী দিনে আসবে

তাকে মদত করবার জন্ম জনপ্রতিনিধিগণ ও আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, সেইডনুই এই আইনকে গ্রহণ করেছি। আগামী দিন যদি কলকাতার মানুষ বলেন যে এই বিধানসভার সদশুরা ক্লকাতার নগর জীবনকে পরিষ্ণার করে দিতে পার্ছেন না তাহোলেতো বলাই বাছলা আমাদের **অকর্মণতা প্র**মাণিত হবে। যাঁরা গণপ্রতিনিধি ছিলেন তাঁদের অন্তুমাত্র অস্থান করার ইচ্ছা আমাদের সরকারের ছিল না. এই কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রয়োজন্ভিত্তিক সময এসেছে যার জন্ম সরকারের দায়িত নেবার প্রথোজন হয়েছিল পৌরসভার। মাননীয় স্পীকার,আমি আর আপনার সময় নই করতে চাইচি না, যে বিলটা আমাদের সরকারের প্রথম এটাক্সন হিসাবে **চিত্রিত ছিল সে**টা আমি এটাক্সন বলছি এই কারণে অ<sup>ধ</sup>নকে বাংলাদেশের মাটিতে যে যায়গায **এটিকশন দেখা দিয়েছিল—সেই সব** এটিকশনে আমরা দেখেছিলাম কি যে. দেওয়ালে ওয়ালিং ছিল না, স্নোগান ছিল না, বাসায় পাবলিসিটি ছিল না যে আকশন নেওয়া হয়েছিল চুনী তি গ্ৰস **সমাজ শক্রবা আমাদের হাতে** বলি হতে বাধা হয়েছিলেন। পৌৰসভাৰ চুনীতিগ্ৰস মান্ত্য যাবিং **আছেন, যে** গুনীতি চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তাত বিকল্পে জামবা একটা এটকসন নিয়েছি। **এই এ্যাক্সন** নেবার আগে দেওগালে ওয়ালিং-এর কোন প্রয়োজন হয়নি, সেই এ্যাক্সন নেবার **আগে আমার স্বকারকে বক্ততায় পাঁচটা বিবৃতি দেও**য়াব প্রযোজন হয় নি। একদিনে এক ঘণ্টায় **একটা প্রস্তাবে আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।** প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার সদস্য আমরা সকলে **এই ধারাকে স্বাগত জানাব** এবং কলকাতার মাফ্যের কাচে আমাদের প্রতিশ্রতিকে আমরা বাস্তবে **ৰূপায়িত করব। এই আশা রেথে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।** 

# [ 5-30—5-40 p.m. ]

**শ্রীমতী ইলা মিত্রঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, এখানে জনেকগুলি বভূতা হল এবং কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থা এতদিন এভাবে চলে আস্ছিল, সেখানে চুনীতি এবং মানুষের অচল অবস্তা, জলের অব্যবস্থা, এই সম্পর্কে আমাদের কারো ধিমত নেই। এই সম্পর্কে যাঁরো বলেছেন সে **সম্পর্কে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা জিনিস থেকে যাচ্ছে যার জন্ম আমি** বলতে উঠেছি। এবং সেটা হচ্ছে ডেমোক্র্যাসি ১ গণতন্ত্র। যে ধারাটা ১৯৫১ সালে ছিল সে সম্পর্কে আপনারা সকলেই জানেন যে এই স্থপারসিড করার যে প্রভিশন ছিল তাতে ঠেট গ্রভর্নেন্ট কপোরেশনকে একটা নোটিশ দিতেন, তাঁদের কাছে কারণ দর্শানোর জন্ম তারপরে এটা স্থপারসিড করতে পারতেন, এই অধিকার ছিল। এই ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে এই আইনসভায় আনর অনেক আলোচনা করেছি, সিলেক্ট কমিটিনে আমি নিজেও ছিলাম এবং এখানে হয়ত অনেকেই আছেন যাঁরা সেই হময় সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন। এই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং সেথানে কি করে ডেমোক্র্যাসিকে রক্ষা করা যায়—যদিও এইরকম ধারা নিয়ে আলোচনা হয় নি কিন্তু আমাদের কথা হ'ল এই যে কপোরেশন একটা স্বায়ত্ত্বাসন ৣশুলক প্রতিষ্ঠানে কোন গভর্ণমেন্টের—লে যেকোন গভর্ণমেন্টই আস্লুক না কেন, তার কোন হন্তক্ষেপ চলবে না। এই সাধারণ সেন্স আমাদের সকলেরই ছিল, আমরা যাঁরা বিরোধীপক্ষে ছিলাম এবং কংগ্রেস পক্ষের সদস্যরাও যাঁরা ছিলেন আমরা সকলেই এবিষয়ে একমত ছিলাম। কিন্তু অনু কতকগুলি বিষয় আমরা বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম তাই তা গ্রহণ হয় নি। যেমন আমরা বলেছিলাম যে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল যদি এয়ামেও করতে হয় তাহলে পর যাঁরা গরীব মাতৃষ বন্তিতে থাকে, বন্তির মাতুষের একটা কল বসানর অধিকার নেই,

1972]

একটা জানলা দেবার অধিকার নেই জমিদারের অহুমতি বাতীত, এই সমস্ত আইনগুলি ঘাতে সংশোধনের দিকে আমরা যেতে চাইছিলাম। কিন্তু আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম, আমরা হেরে যাই এবং সেই সংশোধনীঞ্লি পাশ হয় নি। সেথানে আমবা বলেছিলাম যে জনকল্যাণমলক কাজের ুভত জমিদারের ক্ষতিপুরণ না দিয়ে তার জমি নিয়ে কিছু জনকল্যাণ্মলক কাজ করতে পারি। এবারে আমরা যথন নির্বাচন অভিযানে যাই ্সই সময় বিশেষ করে বক্তি অঞ্চলে আমরা গিয়ে বলি য ২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে এখন নিশ্চয়ই আমরা বস্তীর ক্ষেত্রে জমিদারের অভ্নতি প্রভৃতি যে সমস্ত বাধা ছিল সেগুলি দর করতে পারবো। এই ধরণের কাজের আখাস নিবাচনের সময় আমরা দিয়েছি। এই ধরণের যদি কোন সংশোধন এথানে আসতো তাহ**লে** আনরা সবচেয়ে থসী হতাম। কিন্তু এখানে এমন একটা সংশোধনী আনলেন যেটা আমি মনে করি গণতন্ত্রের উপর হত্ফেপ হচ্ছে। আজকে হয়ত এমন অবস্থা হয়েছিল যে কোন উপায় ছিল না এবং সেটার সঙ্গে আমি একমত হচ্চি কিন্তু গভর্ণমেন্টকে যদি এই অধিকার দিয়ে দিতে হয় তাহ'লে পরে থেকোন সময়ে— আজকে আমাদের গভর্গমেন্ট আছে এর পরে আমাদের গভর্গমেন্ট নাও ৭ বতে পারে, সেখানে আরো অনেক খারাপ গ্রুণমেন্ট কাসতে পারে, তারা যে কোন সময়ে যে ্ক ন কাজে এম<sup>্</sup>নভাবে স্বায়ত্রশাসনমূলক। প্রতিহানে হত্তক্ষেপ করবে। কিন্তু **একটা স্বায়ত্ব-শাসন** মলক প্রতিষ্ঠানে এইরকম সরকারী হতকেপ হোক সেটাতো আমরা চাই না। তাই কলিকাতা বিশ্ববিল্যালয় বিল নিয়ে যথন আলোচনা হযেছে সেই সংশোধনীতেও আমি আমাদের পক্ষ থেকে বারবার বলেছি যে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান এই ধরনের যেসমন্ত প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, সেথানে যথন তথন গভর্গমেণ্টের হন্তক্ষেপ চলবে না ৷

কাজেই এ ব্যাপারে ১৯৫১ সালে যে ধারাটা ছিল, সেটা একটি গণতান্ত্রিক ধারা, এই ধারার স্থপারসিড করতে গেলে আপনাকে নোটিশ দিতে হ'ত। তথন উপযক্ত রীজন যদি না দেখতে পারে ভাহলে গভর্ণমেন্ট স্থপারসিড করবে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রমমন্ত্রী ডা: গোপাল দাস নাগ মহাশয় ১৯৩২ সালের Bengal Municipal Act সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আমরা তো এগিয়ে চলেছি, ১৯৫১ সালের আইনে যেটক প্রগতিশীল বিষয় আছে তাকে বাতিল করে ১৯৩২ সালের আইনের অগণতান্ত্রিক ধারায় কেন, আমরা কিরে যাব। নেটিশ না দিয়ে স্পার্সিড করতে পারবে এ জিনিসটা কথনো হতে পারে না। তাই আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না। তারপর জনসাধারণের ছুর্গতি নোচনের জন্ম একছন এাডেমিনিষ্ট্রেটার বসিয়ে একটা এ্যাডভাইস্রি ক্মিটি করে দিলেই জনসাধারণের তুর্গতি কম হবে বা লাঘ্য হবে এইরক্ম কোন কারণ আমি খঁজে পাচ্চি না। এটা এজন্ত বলছি, আমি ওনেছি কলকাতার ২৩ জন এম. এল. এ-কে নিয়ে একটা এছে-ভাইসরি কমিটি হয়েছে কলকাতা কপোরেশন পরিচালনার জন্ম। কোন দিন মিটিং হলে আমর। ক্ষেক্টা উপদেশ দিতে পারবো কিন্তু পৌরসভার কাজ কিভাবে আমরা করতে পারব ? এ কথাটা ভনতে পুব ভাল যে এম. এল এ দের উপর এই সমত দায়িত্ব পড়েছে, কিন্তু দায়িত্বের একটা সীমা থাকা উচিত। আমরা এম. এল, এ-র কাজ করতেই হিন্দিম থেয়ে যাতি, একজন কাউন্সিলার-এক একটি ওয়ার্ডের কার্য করতেই হিম্পিম থেয়ে যায়। কারণ কাউন্সিলারকে ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ীর সঙ্গে ঘনিও যোগাযোগ রাখতে হয়। জলকল, পায়খান। ইত্যাদি ব্যাপারে ঠিকমত চলছে কি না সকাল থেকেই তাঁকে ওয়াডে গুরুতে হয়। এই যেথানে অবস্থা সেথানে এক একজন এম. এল. এ-র আগুরে ৪।৫টি করে ওয়ার্ড যদি পাকে তাহলে যে কি করে সেই সমস্ত ওয়ার্ডের কাজ দেখা সম্ভব হবে আমি সেটা কল্পনাও করতে পারি না। যেকথা একট আগে মাননীয়

সোমনাথবার বলেছেন যে অনবরত ফোন আসতে থাকে যে এথানে পাম্প বন্ধ, জল আসছে না ইনাদি। কাজেই এই ধরণের একটা কমিটি করে দিয়ে কাজের কোন স্থরাহা হচ্ছে না। আমাদের উপরই মোটামুটি সমস্থ দায়িত্ব পড়ে যাছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করেই আমি সংশোধনী দিয়েছি। আমি কেবল বলেছি এইরকম যে ধারাটা এথানে সংযোজিত হচ্ছে এটা একটা অগণতান্ধিক ধারা এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না যে উইদাউট এনি রীজন গভর্পমেন্ট হসক্ষেপ করে কর্পোরেশন স্পার্সিড করতে পারবে না। এইরকম কাজ আমি কমিউনিই হিসাবে সমর্থন করতে পারি না। এইরকম একটা অধিকার গভর্পমেন্টের থাকবে, এটা আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও নিজের উপর এইরকম ক্ষমতা রাখতাম না, কারণ যারা ডিমোক্রেসীতে বিশ্বাস করে তারা এ জিনিয় চাইবে না।

ষিতীয়তঃ এই অবস্থায় উপায় ছিল না বলে স্থপারসিড করা হয়েছে যেটা বলা হয়েছে তাতে আমি এথানে এই সংশোধনী এনেছি যে এক বছরের জন্য চিরকালের জন্য নয়. এইরকম একটা বাংলা থ'ক, আমরা এটাকে কিছুতেই মেনে নিহে পাবছি না, অসতঃ এক বছরের জন্য যেমন অর্ডিন্যান্দ করেছেন এবং স্থপারসিড করেছেন, আমরা তাই এক বছরেব জন্য এই আইনটাকে সমর্থন করব, তারপর আর এটাকে রাথবেন না, ১৯৫১ সালের আইনে যে ধারাটা ছিল সেটাই আমরা রাথতে চাই। তাছাভা বিল সম্বন্ধে আমাদের অনেক মতামত আছে এবং অনেক সংশোধনীও আছে, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই পরবতীকালে এগামেগুনেন্ট বিল আনবেন, তথন আমি বলব। কিন্ধু এইভাবে চিরকালের জন্য গভর্ণমেন্ট এক নির্বাচনের সমন্ত প্রতিনিধিম্মূলক স্থায়েশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর হন্তক্ষেপ করবেন এটা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কিন্ধু এইরকম একটা অবস্থায় যদি স্থপারসেসন-এর নোটিশ দিয়ে করা হোত তাহলে স্বচেয়ে ভাল হোত। কিন্ধু আজকে যথন একটা অবস্থায় কপেণিরেশনকে স্থপারসেসন করা হয়েছে আমরা সেটাকৈ সমর্থন করে এটাই বলেছি যেন কোনজমেই এক বছরের বেশী এই আইন না থাকে এই কথা বলেই আমার বিকরা শেষ করিছি।

[ 5-40-5-50 p.m. ]

শ্রীভোলানাথ সেনঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই বিল যেটা আনা হয়েছে সেটা অর্ডিনান্দ্র যা ছিল তাকেই বলবং রাথার জক্ত আনা হয়েছে, অর্থাং যাতে আইনটা পাকাপাকিভাবে করা যায়। এথানে এক বছরের জক্ত লিমিট থাকা উচিত ছিল এটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কারণ এক বছরের মধ্যে সমন্ত রাভার উন্নতি হবে, দেশের লোকের চরিত্রের উন্নতি হবে এবং রাভা ভাল হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা সকলেই জানেন এমন যদি ঘটনা ঘটে যে এক বছর বাদে এই আইনের প্রয়োজন নেই তথন বিধানসভার সব ক্ষমতাই আছে। কিন্তু তাই বলে এক বছরের আইনকে লিমিট করে দিলাম এটা বলার প্রয়োজনীয়তা নেই। এক বছরের মধ্যে আমরা ৄর্কিকরে বৃথব এর প্রয়োজনীয়তা চলে বাবে। বছর বছর আমরা দেখেছি কলকাতার রাভায় কি অবস্থা, বছর বছর দেখেছি কভাবে টাকা প্রসার গোলমাল হছে এবং কমিশনাররা কর্পোরেসনের কাজ না করে ভিয়েতনাম, রাশিয়ায় কি হছে তা নিয়ে টেবিল ছোড়াছ ছুড়ি করছেন। স্বভরাং এক বছরের মধ্যে সমন্ত জিনিস বদলাবে তা বলা মুন্ধিল। তাছাড়া আমাদের হাতে সি. এম ডি. এ. পরিকল্পনা, পাঞাল রেলের পরিকল্পনা আছে। স্বতরাং এক বছরের জন্ত যদি আইন লিমিট করি তাহলে

বিধামসভার ক্ষমতা নির্দিষ্ঠ করা হবে বা সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হবে। তারপর সো-কজ নোটিশ, অর্থাৎ কৈফিয়তের প্রভিসন তলে দেওয়া হচ্চে দেটা বলছেন। বেলল মিউনিসিপ্যাল এাক্টি ১৯৩২ তার সেকসন ৫৫৩ তে যে প্রভিসন আছে সেটা আমাদের ৪৭সি-র মত। সেথানে ্সা-কন্ত নোটিশের প্রতিসন নেই। বেঙ্গল মিউনিসিপাাল এটে সমন্ত মিউনিসিপাালিটি কভার করে। সেখানে ৪৭সি-তে যে প্রটেকসন দেওরা আছে সেই প্রটেকসনের বলে আজকে একটা মামলা চলছে হাইকোটে। এথানে বলা হয়েছে State Government may by an order published with reasons for making it in the Official Gazette declared Corporation to be income petent etc. তার মানে গভর্ণনেন্টকে রিজিন দিতে হবে এবং সেটা পাবলিস্ড হবে। সেই বিজিনটা জাষ্টিসেবল ইন এ কোট অব ল হওয়া চাই। আমি শুনেচি তবা মামলা কবেছে। মামলা যদি কবে থাকে তাহলে বিচারালয়ের উপর আমার আস্তা আছে, যদি অন্তায় হয় তাহলে উংৱা দেখবেন। কিন্তু যদি সো-কজ নোটিশ রাথেন তাহলে এণ্ডতে পারবেন না। আমরা চেষ্টা কর্জি যাতে সোসালিজম আনা যায়, সকলের উন্নতি করা যায়। আমরা যদি পাচ বছরে এই কলিকাতা শহরে কিছু না করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের অকু জায়গায় কি করব ? আমি আইনজ্ঞ হিসাবে বলছি এটা থাকলে প্রথমেই ৫টা রিট কোটে যাবে, তারপর কোর্ট থেকে ম্যাপীল কোট,তারপর সেথান থেকে স্বন্তীম কোটেয়াবে এবং এইভাবে পাঁচবছর কেটে যাবে। এই কারণেই এই সোক্ত নোটিশ তলে দেওয়া হল এবং এটা বুহত্তর স্বার্থের পাতিরেই করা হল। বাংলাদেশের কেন্দু হল কলকাত। । কাজেই কলকাতার উন্নতি জ্বতত্ব না করতে পারলে আমাদের দেশের উন্নতির পথে বিঘ হবে।

স্তরাং এই দো-কজ নোটিশ তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোর্টের এক্তিয়ার তুলে দেওয়া হয় নি। কোট এখনও দেখতে পারে যে রিজন্স বা কারণটা আমরা পার্বালকলি দেখাবো- অর্থাৎ কিনা By Publishing Official Gazette, সেই কারণটা malafide কারণ কি না. সেই কারণটা insticiable কি না, দেটা court দেখবে। এবং court-এর ক্ষমতা থাকবে, দেটা পাশ করাব. তাতে কোন অস্ত্রবিধা নেই। স্ত্রবাং notice না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। Bengal Municipal Act যদি এতদিন চলে আসতে পারে তাহলে Calcutta Municipal Act.-এর বেলায় আমাদের যদি সেই power-টা নিয়ে থাকি তাতে এমন কোন ক্ষতি হয় নি, বর্ঞ দেশের উন্নতি হয়েছে, আপনারা এটা সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন যাদের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তারা খুশী হয়েছে, সবাই বলছে যে সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে এই Corporation-কে তুলে দিয়ে। যাঁর। কলকাতার রাস্থা ব্যবহার করেন, কলকাতার জলের ব্যবস্থা জানেন, তাঁরা প্রত্যেকে খুদা হয়েছেন। স্তত্ত্বাং এই বিলটাকে আপনারা সমর্থন করুন এবং যদি কথনও প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা প্রমুটা তুলবেন যে আর প্রয়োজন নেই। মাফুষ ভাল হয়ে গেছে, শহর ভাল হয়ে গেছে। আমাদের শহর বন্ধে, দিল্লীর মত হয়ে গেছে, আর প্রয়োজন নেই—চিরকালের জন্ত কোন কিছুই থাকে না, আইনও পরিবর্ত্তন হয়, আমরা যেমন আজ পরিবর্ত্তন করছি, ভবিষ্যতে এরও পরিবর্ত্তন হবে, সেইজন্ত amendment-এর কোন প্রয়োজন নেই। আজকে সরকার যেটা করছে, তার প্রয়োজন ছিল বলে করা হয়েছে। যদি আমরা notice দিতাম, এই ৫ বছরের মধ্যে আপনারা কিছু করতে পারতেন না, এই কথা আমি as a lawyer বলতে পারি যে ৫ বছরের মধ্যে কিছু করতে পারতেন নাinjunction হতো কিন্তা litigation হতো, একটার পর একটা চলতো, একটা voter এসে মামলা করতো—তারপর একটা কাউলিলার মামলা করতো, কিম্বা কপোরেশন একটা মামলা করতো, সেইজন্ত আমার বক্রবা হলো, এই বিলটাকে আমি support করি এবং আপনারাও এই বিলটাকে

support কন্ধন। Limitation-এর কোন প্রান্থের নেই, State Government—হে notification issue করেছেন Governor, সেই notification বলবং থাকছে এক বছরের জন্ম এবং যদি আর প্রয়োজন না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আবার notification হবে না, যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে notification হবে — আপনারা ২২শে মার্চের notification টা পেয়েছেন—একবছর বাদে যদি further notification না হয় তথন election হবে, কিন্তু তারজন্ম আইনটাকে পরিবর্ত্তন করার জন্ম কোন amendment or proposal আনার চেটা করবেন না, ভাতে একটা ডিফিকান্ট হবে। আমানের যে pending litigation আছে, আমানের যে supersession হয়েছে সেই supersession-এ show cause notice যদি আনতে হয়, যদি আইন করে দেওয়া হয়, তাহলে এই supersession ধারাপ হয়ে যেতে পারে, অনেক complecation এসে যেতে পারে, supersession গওগোল হয়ে যেতে পারে, সতরাং এই বিলটাকে সমর্থন করন।

ডা: জয়নাল আবেদিন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্ৰী প্ৰকল্প কান্তি ঘোষ মহাশয় যে বিল উত্থাপন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্ত প্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় যে সংশোধনা মুভ করেছেন, তার উপর ছ্-একটি কথা আনি রংখতে চাই। সোমনাথবাট্র নিশ্চমই ভূলে যান নি যে সামান্ত কিছুদিন আগে— একমাসও হয় নি আমরা সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি দেশবাসীকে আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে যে দক্ষ এবং যোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থা আমরা দেবো। এই প্রতিশ্রুতি সি পি আই. এই প্রগাতশাল গণতান্ত্রিক মোচার অক্তর্ত্বন পাটনার হিসাবে তাঁদেরও দায়িত্ব তাঁরা অস্থীকার করতে পারেন না। আমরা দেখেছি কলকাতাকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে চিন্তা করা যায় না এবং পশ্চিমবাংলার প্রানকেল্র এই কলকাতা। এই কলকাতার পৌরবাবস্থা যে অযোগ্যতা, ছ্নীতি, ব্যর্থতার পরিচয় দিখেছে তার ভিত্তিতে এথানকার সাধারণ নাগরিক এই ব্যবস্থার জন্ত্ব অপেকা করেছিল যেন পৌর প্রশাসন দক্ষ, সং এবং যোগ্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্তিত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পৌরসভা বাতিল করার পর কলকাতার মুখ্য পশ্চিমবাংলার মুখ্য সংবাদপত্রগুলো যদি দেথি তাহলে আপনি দেখবন এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ আস্তরিকতার সঙ্গে এটাকে সমর্থন জানিয়েছে।

#### [ 5-50—6-00 p.m.]

এই ব্যবস্থা কলকাতার নাগরিক সাধারণ আত্তরিকতার সদে সমর্থন করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ২৪শে মার্চ আনন্দ্রবাজারের ফার্স্ট এডিটোরিয়াল বের হয়েছিল "বিদায় অযোগ্য, বিদায় ছনীতে"। ২৪শে মার্চ হিন্দুখন স্ট্যান্ডার্ডে এডিটোরমাল দিয়েছিল "নো ফ্লাওয়ার প্রীজ"। কালাতর ওদের যেটা, সি. পি. আই.-এর মুখপত্র বলে আমরা জানি সেখানেও বলেছে "আমরা যাতে স্থোগ স্থাবিধা একটু গড়তে পারি"। ২৪শে মার্চ পৌরসভা বাতিল হয়েছে তাই নয়, এখানে সরকার প্রতিশতি দিয়েছে এই অবস্থার পরিবর্তন করবেন। এবং কালাতরে সরকারের দায় সম্পর্কে অবাহত করে দিয়েছে। স্ব্রাসরি বিরোধীতা কালাতরে নাই। রাজ্যসরকার আগে শিত্তনেক চালু করে এবং এই অবস্থায়ও সরকারের তারা বিরোধীতা করে নি। যুগায়র ১০ই চৈত্র করেসপ্রাডিং ২৪শে মার্চ পরিস্থার বলেছে প্রথম সম্পাদকীয়তে "আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম"। এইরক্ম একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা যা জনসাধারণের মনঃপুত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী গোপাল দাস নাগ বলে গিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্তে শুরু কলক'তা কপোঁরেশন নয়—নাগরিকদের দায়িছ পালনও প্রত্যেকর কর্ত্রয়। সেই নাগরিকদের স্থাবিধার জন্ত কলিকাতা পৌরসভার বে

দায়িত, সেই দায়িত পালন করতে বার্থ হয়েছে বলেই এই বাবন্ধা সরকার নিতে বাধ্য হয়েছে। জেলবাসীর কাছে অনুমুবা একসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্যু, এক একটি টাকে পেয়ারের মহবা কারণ সংবাদপত্তের যে প্রতিফলন, সেটা জনমতেরও প্রতিফলন। যারা ত্নগণের মন্তব্য প্রকাশ করে তার। পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে ছেল, অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেথানে লিট্রাগেশনের স্রযোগ না দিয়ে, এই অবস্থায় জনীতির কোন স্রযোগ না দিয়ে, এই সরকার যে তড়ী-ঘটা একটা বাবহা করলে জনসাধারণের মন্তলের জন্য, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, প্রগতিশীল গুলুলালিক মোর্চার অক্তম শ্রিক হিসাবে আমরা নিবেদন কর্ছি সোমনাথ বাবর কাছে যে. এই ব্যবস্থাকে দুই হাত তলে সমর্থন করবেন এবং পি. ডি. এ.-এর শরিক হিসাবে সামগ্রীক চিন্তা করেন, সি. পি. আই হিসাবে আলাদা চিন্তার কোন স্কোপ যেন তাঁরা না নেন। এই ব্যবস্থা দলবালীর জন্ম নয়, জনীতির জন্ম নয়। সিভিক লাইফের এয়ামিনিটিস দিতে হবে। সোমনাথ বাব বলতে পারবেন না যে এই বিষয়ে কলকাতা কপোরেশনের কোন দায়িও নেই। দেশের সাধারণ মাহুষ কলকাতা মহানগরীর যে বাবস্থাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, সেই বাবস্থাকে উবেতি সমর্থন করবেন। এবং সমর্থন করবেন আমাদের মিউনিসিপালে সাভিসের মন্ত্রিমহাশ্র ্য বিল এখানে উত্থাপন করেছেন সেই বিলকে, এবং উঁরে। তাদের সংশোধনী প্রত্যাহার করে নেবেন। মাননীয় ভোলানাথ সেন মহাশ্য দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অনেক পৌরসভায় নোটিশ দেবার ব্যবস্থা নেই। বেগল মিউনিদিপ্যাল এয়াক্টে মিউনিদিপ্যালিটি স্তপার্সিড করবার সময় হিষারিং-এর ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। কলকাতার যে ব্যবস্থা ছিল দেই ব্যবস্থা যদি রক্ষিত হয় তাহলেও জনগণ সাক্ষজনীন ব্যবসাৰ জনা নিশ্যুই সমূৰ্থন ক্ৰছেন,এটে পাৰ উইও আদাৰ মিউনিসিপালিটিস ছফ ওয়েই বেলল। আজকে কলকাতা কপোৱেশনের এই অবস্থার ফলে, এই বাবস্থা নিশ্চয়ই সোমনাথ বাবর সমর্থন পাবে এই আশা আমরা করব।

এই বক্তব্য রেথে আছকে যে সংশোধনী এনেছেন,মূল বিলের উপর সেটা প্রত্যাহার করতে বলবো। আরও একটা কথা বলবো যে মূলত উন্নয়নের জন্ম অর্থের প্রয়োজন, কলকাতার উন্নয়ন কলকাতার পোরবাদীদের উন্নয়নের জন্ম কে কিউ মূলেটিভ এরিয়ারদ টু দি টিউন অব ১০ ক্রোরদ দেখানে প্রভিদন করার প্রয়োজন, কারণ অর্থের প্রয়োজন আছে। শুরু হুনীতি বা অবাবহা নয়, অনেক বার্থতান্ত আছে। আমি দেশলাম যে এর আগের বছর প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা কলকাতা কপোরেসন আদায় করতে বার্থত্যছে। সেই স্বকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। গণতান্ত্রিক মোরহার শরিক হিদাবে আমি দি, পি আই-কে বলবো যে দেশের জনসাধারণের তথা কলকাতার মান্ত্রের কল্যাণের জন্য আমাদেব এই বিশেষ বাবহা এই ভেবে এটা প্রত্যাহার করবেন এই আশা আমি রাখি। আমি গণতান্ত্রিক মোরহার অংশীদার দি, পি, আই-কে প্রেদ কববো নেশের অর্থনীতিকে কথা বলবো যে আমরা দেশের মান্তবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবো দেশের অর্থনীতিকে উন্নয়নশীল করবো এবং তা কবার জন্ম যা প্রয়োজন তা ক্রতর করবো হুনীতি যা আছে তা দূর করবো এবং এই স্বার্থে আমি সোমন্যবারকে অন্তর্যাধ করবো যে তিনি এটা ভূলে নিন।

শীপ্রাকুলক তি ছাষ: ম ননীয় তথাক মহাশয়, অনুমতি কমে আমি এই পবিত্র বিধান সভায় আমার মিউনিসিপাল এমেওমেণ্ট বিলটি উথাপিত বা উপস্থিত কলেছিলাম। আমি এতকণ ধবে এই বিধানসভায় বিশিপ্তদের মুখে যে বিল সংশোধন কপে এসেছে তার সমালোচনা শুনলাম। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে আমি একাফ ক্লতজ্ঞতার সঙ্গে জানাছি যে এতকণ বসে শুর্ শুনলাম না অনেক কিছু শিখলাম এবং বিশেব করে মাননীয় সোমনাগবার এবং শ্রীমতী মিত্র তাঁপের কাছে আমি একটা ছোট আবেদন রাখবো। আমি যে এমেওমেও বিল এনেছি এটা

সরকারের কোন শক্তি দেথাবার জন্ম নিয়ে আসি নি। আছকে ডাঃ জয়নাল আবেদিন যে কণ বলেন সেই কথা পুনরায় উচ্চারণ করতে চাই। আমনা বাংলাদেশের মান্থবের কাছে প্রতিজ্ঞাবন্ধ। আমরা বলেছি যে যেথানে অন্তব্য আছে, যেথানে তুর্নীতি আছে তা যত শীঘ্র সম্ভব আমরা দ্ব করবো। আজকে পশ্চিমবাংলার মান্তব যা চায় তা তাদেবকাছে পৌছে দেবার আমরা চেঠা করবো। একণা যথন বলছিতখন একবারও ভাবিনি যে পৌবসভায় যেকাউ নিলার ছিল তার তুর্নীতিপরাংল।

## 6-00-6-10 p.m. ]

তারা ওথানে বলে অক্নায় কাজ করেছেন। তারা পরম আন্ধেয়, তাদের প্রতি আমার পূর্ব আন্তা আছে। কিন্তু চভার্য্য বশতঃ সেই চর্তাগ্যকে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। সেই চর্তাগ্যটা হচ্ছে এই পৌরপ্রতিষ্ঠান যে ভাবে চলা উচিত ছিলো, কলকাতার অধিবাসী বা বাংলাদেশের **অধিবাসীরা পৌরপ্রতিষ্ঠানকে যেভাবে দেখতে চাইতেন সেইভাবে সেটা চলছেনা।** আপনাং সকলেই জানেন কারণ আপনারা বিশেষ মান্ত্র, আপনারা প্রতিনিধি, আপনারা বিধানসভার সদক্ত, কলকাতায় পৌর প্রতিষ্ঠান নেই, বাংলাদেশের সমস্তা সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ সচেতন। তাই সেটাকে সামনে রেথে বলবো যে আজকে যে এটামেগুমেণ্ট-এর কথা বলেছি সেই এটামেগুমণ্টে আপনার। আপনাদের সম্মতি জানান। শ্রাদেয় ভোলানাথ সেন মহাশ্ব আপনাদের কাছে পরিকারভাবে প্রকাশ করছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন কেন আমি বাধ্য হয়েছি এই আইনের শরণাপন্ন হতে। যদি আমরা এইভাবে আইন পরিবর্তনের চেষ্টানা করতে পারতাম তাহলে আমাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ আমরা বাংলাদেশের মান্তবের কাছে কলকাতার অধিবাসী-দের কাছে যে কথা প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে দিয়েছি তা প্রতিপালন করতে পারতাম না। আমরা হয়ত পাঁচ বছর কি সাত বছরে যা করতে চেয়েছি তা করতে পারতাম না। আমাদের আর একজন সদস্য একেয় বারিদ দাস মহাশয় পৌরসভা সম্বন্ধে একটা তথা এই সভায় রেথেছেন। আমা তার কাছে ক্বতজ্ঞ কারণ তিনি আজ যে ঘটনা অন্তধাবন করে এসেছেন সেই ঘটনার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে এই পবিত্র সভায় রেথেছেন। আমি তাকে গুধু আশ্বাস দেবোনা, তাকে অন্নরোধ করবো তার সমস্ত কাগজপত্র দয়৷ করে আমার কাছে পৌছে দেন, আমি তাকে সাথে নিয়ে ঐ পৌর প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যে অকায়ের ইপিত তিনি দিয়েছেন দেই অন্যায় যাতে সমূলে বিনাশ করা যায় তার চেষ্টা করবো। আমি আর আমার বক্তব্যকে স্থদীর্ঘ করবে। না। কারণ আমি একট আগেই বলেছি যে এই এামেওমেণ্ট বিলকে কেন্দ্র করে তিনটি মন্ত্রী এবং এই বিধানসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য তাঁরা ব্যাথ্যা ও সমালোচনা রেথেছেন। কাজেই সব শেষে আমি আবার সোমনাথ্যাবকে এবং শ্রীমতী মিত্রকে অগুরোধ করবো যে তাঁরা দর্মকরে পূর্ণবিবেচনা করুন এবং যে মোচাকে সামনে রেথে আমরা দেশবাসার কাছে অঞ্চীকারবন্ধ আমরা যেন সেই মোর্চার মর্যাদা রেখে সমুস্ক কাজ মিলিতভাবে যৌথ শক্তির মাধামে করতে পারি। আজু আমরা একটা সমস্থার সামনে দিয়ে চলেছি, আপনারা জানেন, এই যে পৌর প্রতিষ্ঠান নেওয়া হয়েছে, যেটা আমাদের আদেয় মন্ত্রী ভোষানাথ সেন মহাশয়, ডঃ জয়নাল আবেদিন ও বিভিন্ন কাগজ থেকে তাদের মতামত উদ্ধৃতি করে জানালেন যে সত্যি হয়ত আমরা সংবিধান বা ডেমোক্রাসিটাকে কিছুটা পাশে সরিয়ে রেখেছি কিছ কেন রেখেছি ডঃ গোপাল দাস নাগ মহাশন্ত্র এবং আমাদের কিছু কিছু সদস্য তার বিশ্লেষণ রেথেছেন। আপনারা নিশ্চরই জানেন বিধানসভার সভ্যদের সম্পূর্ণ বিচার করার অধিকার আছে। যদি কোন সময় এমন পরিস্থিতি দেখা যায়, যে পরিস্থিতির ফলে নির্বাচনকে আমরা

ারত জানাতে পারি এবং আমরা নিশ্মই স্থাগত জানাবো। কিন্তু আপনারা ১/১।।/২ বছর উবক্ম একটা বাইডার. এই রক্ম একটা লাইন টেনে দেবার কথা বলবেন না। এই লাইন নে দেবার ভিতর আমরা নিশ্চয়ই এমন কোন অভিজ্ঞ নই যাতে করে বলতে পারি যে **ছয়** মাস, েট মাসের ভিতর সমস্ত কিছ অদলবদল করে দিতে পাববো । এথানে আর একটি কথা উল্লেখ লচে বলে আমি বিবেচনা করি যে ঐ ডেমোক্রাসির কথা যেটা আমাদের প্রদেষ সোমনাথ ্হিডী মহাশ্য বলেছেন ুসটাকে সামনে রেথে পৌরসভার সমস্ত কার্যকলাপ চালানোর জনা ্যেরা একটা এ্যাডভাইস্বি কমিটি ক্রেছি। আপনারা জানেন কলকাতা থেকে ২০ জন এম. ्त. এ, আছেন এবং তিন জন এম, পি, আছেন এবং এ দের স্বাইকে নিয়ে একটা এ্যাডভাইস্রি আমরা জানি বাংলাদেশে ভারতবর্ষের যেথানে ডেমোক্রাসি আছে সেথানে ্মিটি হায়ছে। ংবাদিকদের কতশক্তি আছে এবং দেই সাংবাদিকদের যাঁরা রিপ্রেজেনটেটিভস তাঁরাও আমাদের ক্ষে থাকছেন এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরামশ দিতে পারবেন। সেই জনা তাদের ্যুমবা আমন্ত্রণ করেছি এবং জ্যোতি বস্তু মহাশ্যুকে আমরা অন্তরোধ করেছি এই স্ভা**র** এসে োমাদের সঙ্গে বদে কলকাতাকে কিভাবে চালানে যায় সে বিষয়ে সহযোগিতা করুন। স্ততরাং ্যামি আপুনাদের কাছে থেকে অসমতি নিয়ে বিলটির থিতীয় পর্যায়টি আবার আপুনাদের সামনে I have just read out a statement under rule 77 (1) of the rules of Procedure and conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly xplaining therein the puropose of the promulgation of the Calcutta Municipal Second Amendment) Ordinance, 1972 on 22nd March, 1972. I would like to nention that in the Bengal Municipal Act, 1932 also there is no provision for aving prior notice before issuing any order of supersession. In the matter of tatutory provision on supersession, the Corporation of Calcutta now stand on the ame footing as other Municipalities of the State. So nothing extraordinary was amed at by the ordinance. It only brought the provisions on the supersession of the Calcutta Municipal Act, 1961 in line with such provisions as in the Bengal Junicipal Act, 1932. The object of the Bill is to continue the provisions of the ordinance. There would be no expenditure for giving effect to the provisions of he Bill. I am sure that the Bill will receive full support from the all sections of the House. With these words, Sir, I commend my motion for acceptance of he House.

শ্রী আবস্থলবারি বিশ্বাসঃ অন এ পয়েণ্ট অব অর্ডার, প্রার, মাননীয় মান্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তবা বাধার সময় যে কয়েকবার আমাদের দেশের নাম উচ্চারণ করলেন তাতে দেখলাম তিনি বাংলা প্রদেশ বললেন। এই নাম নিয়ে নানা রকম আলোচনা কাগজে কয়েকদিন ধরে হচ্ছে এটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন এবং আমরাও দেখেছি। তারপরে উনি কিভাবে বললেন যে এটা বাংলা প্রদেশ ্রে গেল ?

**ামঃ স্পীকার:** ওনার স্থবিধামত উনি বললেন।

শ্রীপ্রফুল্লকণিন্ত ভোষঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদি কোথাও ভূল বলে থাকি তার জনা মানি নিশ্চয়ই ক্ষমা চেয়ে নিহিছ। এতে ব্যক্তি স্বার্থ ধর্ব করছি না।

The motion of Shri Prafulla Kanti Ghosh that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

### Clause 1

The question that Clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 2

Mr. Speaker: There are notices of several amendments to Clause 2 given by Shrimati Ila Mitra, Shri Somnath Lahiri and others. All the amendments are in order. The members may now move their amendments and speak.

[6-10-4-20 p.m.]

নীমতী **ইলা মিত্র:** স্থার, এক নম্বর যে সংশোধনী আছে সেই এগ্রামেণ্ডমেণ্টটা আমি মভ কর্বাচ না। কিন্তু এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট কেন আমি দিয়েছিলাম সে সম্পর্কে আগে যা বক্তবা রেখেডি একং যে বক্তব্যের উপর আমি দাভিয়ে আছি যে, যে ধারাটা এখানে উপন্থিত হয়েছে এই ধারাটা আজিকে হয়ত মনে হচ্ছে এই কার্যকারণ এবং কতকগুলি ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে এই অবস্তায় কপেশিরেশন নেওয়াটা ঠিক হয়েছে এবং এই কাজের দিক থেকেই মনে হড়ে এই আইনটা বা ধাবাটা বোধ হয় ঠিক কিন্তু এই ধারাটা যে অগণতান্ত্রিক সেটা তো আমরা তুলতে পার্ছি না। এই ধারাটা ঐ রক্সভাবে নেওয়াটা ঠিক হয়নি। বর্তনানে যে পরিস্থিতি হয়েছে এবং দেই প্রিক্সিতিতে ষ্থ্ন এটা নেওয়া হয়েছে তথ্ন এটাকে আমরা সাম্য্রিকভাবে সমর্থন করলেও চিবকালের জন্ম এরকম একটা অগণতা**ল্লিক ধা**রা এই আইনসভায় পাশ হয়ে বাবে এবং আমরা তাকে সমর্থন দিয়ে যাব এটা খুব বিবেকের সঙ্গে মানতে পারছি না এবং পরবর্ত,কালে আমার ্রানে ওমেন্টও আছে। এখান থেকে সকলেই বলছেন যে ধারাতে আমর। এটা গ্রহন করছি সাম্যিকভাবে কত্ৰকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যারজন্ম এটা নেওয়া হয়েছে এবং এটা অভিনাদে যেমন বলা হয়েছে এক বছরের জনা হোক ঠিক তেমনিভাবে আনি বলতে চাই এই আইনটা এক বছরের জন্য বলবং থাকুক। মদ্রিনহাশয় বলেছেন, যদি প্রয়োজন মনে হয় এটাকে একেবারে তলে দেওয়া হবে কিম্বা আবার নির্বাচন হবে ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। আমি তাঁকে অফুরোধ করবো এক বছর পর্যান্ত এটাকে রেথে যদি প্রয়োজন মনে ২য় আপনারা এটাকে বাতিল করে এক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা আরো বুঝবো, তথন এটাকে আপনারা বাতিল করতে গারেন বা পুনরায় এক বছর কি তিক্কবছর করতে পারেন। কাজেই এ দিক থেকে অলুরোধ कबरवा त्य श्रवकांकारन त्य मरर्गाधनी आरह त्य अक वहरवव जना, अहे त्य मर्रगानी अखाव त्मला আপনারা গ্রহণ করুন।

Mr. Speaker: Shrimati Mitra, may I know whether you are going to move amendment No. 5

Shrimati Mitra: I am not moving amendment Nos 1 and 5.

Shri Somnath Lahiri: Mr. Speaker, Sir, I move my amendment that in ause 2, for the proposed sub-section (2) of section 470 the following be abstituted, namely:—

- "(2) It is hereby declared that for a period of one year from the date of immencement of the Calcutta Municipal (Second Amendment). Act, 1972 no otice whatsoever is required to be given to the Corporation for submission of my representation before making any such order of supersession under subsection (1) but after the expiry of the said period of one year no action shall be sken by the State Government—
  - (a) unless a notice is given to the Corporation specifying therein a period within which the Corporation may submit representation, if any against the proposed order, and
- (b) such representation has been considered by the State Government'. ম্বিমহাশ্য শ্ৰেলানাথ মাননীয স্নের বক্তা াম আবে। কনভিন্দত হলাম যে এটামেওমেণ্ট আমার মভ করা পরকার। কারণ, তিনি যা ললেন, আমি যা বরলাম তার মানে দাডায় যে পাচ বছরের মধ্যে কপোরেশন বাতিল, তারা তত ফিরিয়ে দেবার কথা বিবেচনা কয়ছেন না। তাঁরা ভাবছেন যে সব ওল ঠিক করে দেবেন, স্ব ব রাস্তা প্রিক্ষার করে। দেবেন, সব আলো জেলে দেবেন, দিয়ে যথন মনে। হবে এবারে উপযুক্ত তথন কপেণিরেশনকে পুনরায় <u>হয় ক</u> বস্থার সৃষ্টি হয়েছে তে আমার মনে হল যে উদ্দেশ্যে কপোরেশন নেওয়া হয়েছে আমি প্রথমে ভাল ধ্বাতে পারি ন। আমার ধারনা ছিল যে কপে'ারেশনের মধো একটা অচল অবতা স্ঠী হয়েছিল যা আমি ামার প্রথম বক্তৃতায় বলেছি যে মেজারিটি মেজার থাকবে কি থাকবে না ঠিক নয়, অথচ কর্পো-াট্রার আছেন, স্কুতরাং কোন কিছু কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়াড়িল, যথন তারা নিজে াকে যাবার কোন কায়দা নেই তখন গভর্গমেট স্থপার্সিড করে সেই অচল অবস্থা থেকে বাঁচাল। ক্ষেত্র আমরা বিরোধিতা করিনি। স্বভাবতঃই আমরাধরে নিয়েছিলাম অতর ভবিশ্বতে যথন ারা করে ফেলেছেন তথন তার পরের দিন নিবাচন করা যায় না। তারপর বর্ধাকাল এসে যাবে খন নিৰ্বাচন কৰা যায় না, পূজে৷ এসে যাবে নিৰ্বাচন কৰা যায় না, এতে৷ গণতান্ত্ৰিক নিয়ম. সেজ্**ন্ত** ামি বলেছিলাম অচল অবস্থা দর করার ভার গভর্ণমেন্টের হাতে ময় মচল অবস্থা গুরু করার ভার পোরেশনের কাউন্সিলারদের হাতে বা কলকাতার নাগরিকদের হাতে, তাদের ফাই প্রিবল

গেরিকরা অগুভব করছেন কিনা যে তাদের কাইপিলাররা নির্মাচন করার দরকার আছে কিনা জিন্ত অনুরভবিন্ততে, বাস্তব প্রোগ্রাম করতে বছরখানেক লাগে আমি সেজন এ্যামেওমেণ্ট দিয়েছি । এই ধারা এক বছরের বেনা যেন না থাকে। এই ধারাটা কোন সময় থাকা উচিত নয় যে ধারায় ই এ্যামেওমেণ্ট বিল এসেছে। কিন্তু যথন তাঁরা একটা কাজ করে ফেলেছেন, কপোরেশন পারসেসান এই নতুন অভিনাক্ত অন্তমারে করার আগে যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন তাহকে শেরা বলতাম যে এইভাবে করবেন না। কিন্তু যাহ হোক তাঁরা যথন করেছেন তথন করার ভকগুলি কলিকোয়েনসেদ আছে সেই কমিকোয়েন রেসটোর করা কপোরিশনে বছর

ংমেন্টে চাফা দিতে হবে টু বি-ইলেক্ট দি কাউফিলাস, টুবি-এসটাবলিস দি কর্পোৱেশন, তে জ্লুগভর্মেন্টের মতে স্থাচিস্ফাক্টবি হয়েছে কি হয়নি সেট। মুখ্য প্রশ্নয়, মুখ্য প্রশ্ন

ানেকের মধ্যে সম্ভব নয়, স্কতরাং আমরা বছর থানেক টাইম দিতে পারি। কিন্তু এথানে একটা ক উঠেছে যে ধারাটা স্থারসেদনের কায়দা সম্পর্কে, কিন্তু তার এফেক্টটা সঙ্গে সংস্কে বিবেচনা বিতেহবে। স্থারসেদনের কায়দাটা প্রধান কথা নয়, স্থারসেদন প্রধান কথা। আপনি

পোরেশনকে স্থপারসিভ করে দিয়েছেন যেভাবে হোক, আপনার কাছ থেকে আমি এটাই

জানতে চেয়েছিলাম যা ভোলানাথ সেন মহাশয়ের কথা শুনে আশংকা হল যে স্তপারসেসনের ধারা বদল করে স্থপারসেসনের কলিকোয়েন্স হিসাবে কপেণিরেশনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি মার্ত্ত কপোরেশন করা কবে হবে তার জবাব যদি এই হয় যে আমরা যথন দেখব জলের কল দিয়ে থব জল গড়াচ্ছে তথন চিন্তা করব তাহলে আমি তার সঙ্গে এক মত হতে পার্ছিনা এটা থব ডঃথের কথা। ঐ ধারাটা বাই ইট সেলফ যদিও স্পারসেসনের পদ্ধতিটা পরিবর্তন করছে, ধারাটা বাই ইট সেলফ যদি আদে তাহলে আমি বলব যে এই ধারা এই ভাবে পরিবর্তন করা উচিত নয়। কিন্তু যেতেও আপনারা করে ফেলেছেন এবং তার কন্সিকোয়েন্স বছর থানেক আমাদের দিতে হবে স্কুত্রাং এক বছর বছ জোর লাগবে। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে আমাদের স্বায়ন্ত্রশাসন মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে কলকতো মিউনিসিপ্যাল এয়াক্টকে আমরা বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এয়াক্টের সঙ্গে লাইনে আনবার জন্ম এটা করেছি। বেখল মিউনিসিপ্যাল এটাক্টে নোটিশ দেওয়ার দরকার হয় না কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে স্কপারসিড করতে। কিন্তু মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি ইলা মিত্র বলেছিলেন যে বেপল মিউনিসিপ্যাল এটি হয়েছিল বটিশ আমলে যথন ভারা গণতালিক অধিকারকে বটের তলায় পিয়ে মারত। স্বাধীনতার পর যথন কপোরেশন আইনের সংশোধন হল তথন গণতম্ভের প্রতি ভালবাসা থেকে নাগরিকদের আগ্রহ থেকে তাদের স্বায়ত্ত্বাসন প্রতিষ্ঠানকে গভর্ণমেন্ট যাতে এক কলমের খোচায় তুলে দিতে না পারে সেজন্য ১৯৫১ সালে কপোরেশনে এই ধারা সন্মিবিষ্ট হল। প্রয়োজন ছিল উল্টো—বেপল মিউনিসিপাল এ।তে কপোরেশনের এই ধারা অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়ার ধারা অধিকতর গণতান্ত্রিক ধারায় উল্লিভ করা। আমার সহক্ষী লেবার মন্ত্রী গোপালদাস নাগ মহাশয় একজন অভিজ্ঞ মিউনিদিপ্যালিটির পরিচালক, তিনি বলেছেন যে বেমল মিউনিসিপ্যাল এয়াক্টে এই ধারা নেই এবং তিনি বলেছেন হ আমাদের আমলেও মানে যুক্ত ফ ্ট সরকারের আমলে বেণ্ণল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের এই ধ্রো প্রয়োগ হয়েছে।

হাঁ, হয়েছে—কিন্তু সে প্রয়োগ আমরা অক্তব করতে আরম্ভ করেছিলাম বলে আমরা একটা কমিটি বসিয়ে ছিলাম যে কি ভাবে বেগল মিউনিসিপ্যাল আইনকে আরও সংশোধিত করা যায় গণতান্ত্রিক উপায়ে। এই বলে আমরা একটা কমিটি বসিয়েছিলাম। আমার ধারনা

# [6-20-6-30 p.m.]

আমাদের সরকার থেকে যে কমিট বসান হয়েছিল তার। সম্ভবত এই উপধার। তুলে দিতে স্থপারিশ করে রিপোর্ট দিয়েছেন। সে রিপোর্ট আমার দেখার স্থযোগ হয় নি এবং সম্ভবত পাবলিসভ হয় নি আমি অবগত আছি যে ১৯০২ সালের আইনকে এগিয়ে নিয়ে ১৯০১ সালে আনা দরকার, কিছ ১৯০১ সালের আইনকে ব্রিটিশ আমলে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক প্রসারের লক্ষণ নয়। আর একটা কথা ভোলানাথ বাবু বলেছেন সেটা হল মামলার কথা। যদি শোকত্ব নোটিশ ইত্যাদির যদি অবকাশ থাকে তা হলে মামলায় আনেক দেরী হয়ে যাবে তিনি একটা মনে রাখুন যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এয়াকট্-এ এটা নেই যে শো-কজ নোটিশ—কিন্তু বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এয়াকট্-প্রতিটি স্পারসেসন এর মামলা হয় ইনজাংশন হয়। এ আমি নিজে যথন মন্ত্রী ছিলাম আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি। আমরা সে মামলা আটকাইনি এবং ইনজাংশান যা জজ সাহেব ইছা করলে দিতে পারেন কারণ তার জক্ত আমাদের বুদ্ধি নিয়ে কথা বলা খুবই কঠিন, কিন্তু এই ধারণা থাকলে আর মামলা হবে না বা মামলায় জিতবো না বা মামলায় ইনজাংশন হবে না এরকম মনে

ক্তবাৰ কাৰন নেই। কিন্তু কথাটা মামলাৰ নয়, কথাটা হচ্ছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰসাৰ, নাগৰিকদেৰ অধিকাৰ প্ৰসার। কারণ নাগরিকরা কোলকাতা করপোরেশানে নির্বাচিত করেছেন। স্ততরাং ভাবাই হল ফাইনাল অথবিটি-ট জাজ। জয়নাল আবেদিন সাহেব অধিকাবের কথা বলেছেন. কাঁদের এই যে অধিকার সেটা দেখতে হবে। আপনারা বলুন একবার করেছি। কিন্তু গোপাল দাস নাগবাৰ বলেছেন যে যদি এবার এটার বিরোধিতা না করে থাকেন তা হলে স্বীকার করছেন ্য এব প্রযোজন আছে। তাহলে ফাঁকে থাকে না। আমি বলি তান্য। বিশেষ অবস্থায় আম্বা ত্র বিরোধিতা করিনি। আর এটা হয়ে গেছে স্লতরাং এক বংসর রাখা যেতে পারে কারণ উপায় নেই। কিন্তু আমার মতে এই ধারা চিরস্তায়ী হিসাবে রাখা মোটেই উচিত নয়। যদি আবার কথনও বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হয় তথন আবার অভিনান্স করতে পারেন যে গভর্নমন্ট থাকবেন তারা। কিন্তু সাধারণভাবে একটা করপোবেশানের পরিচালন বাবস্থা যা নাগরিকের দারা নির্বাচিত করপোরেশান তার মাথার উপর এই থজা দব দময় থাকবে যে যেকোন মহর্তে গভামেণ্ট কৈ ফিয়ত তলৰ না করে তাকে বাতিল করে দিতে পারে, এটা আমার মনে হয় না যে নাগরিকদের মনে এতে স্বস্থি থাকবে অথবা করপোরেশানেরও স্বস্থি থাকবে। কাজে কাজেই আমি এবিষয়ে একমত হতে পাচ্ছি না। জয়নাল আবেদিন সাহেব প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচার প্রতিশ্বির কথা বলেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তা পালনের জন্ম রালাচন ত দক্ষ প্রশাসনের কথা বলেছেন। আমরা দক্ষ প্রশাসন চাই কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক মোচার য ১৭ দফা কর্মফুচী তাতে দক্ষ প্রশাসন আছে বটে কিন্তু তার প্রতিটি ধারাম্ব আছে যে আম্বর মানুষের গণতাল্লিক অধিকার বিস্তার করতে চাই। দেই কথাটাই হচ্ছে গভনিং কল। সেই গভর্নিং ক্লক্সের আণ্ডারে দক্ষ প্রশাসন। এটাই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রোগরাম, এটাই মর্মবাণী। সেই মর্ম্মবাণী যদি গ্রহণ করি তাহলে যে গণতান্ত্রিক অধিকার কলকাতার মাছ্য ও কলকাতার নাগরিকরা নিয়ে এসেছেন করপোরেশানের ব্যাপারে বা যা তারা আদায় করেছিলেন তাকে দক্ষ প্রশাসনের নামে বাতিল করাটা আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার কর্মসূচীর মর্মবাণী অনুসারে হবে বলে মনে করি না।

সেজগু আমি মন্ত্রিমংশিয়কে অমুরোধ করব প্রগতিশীশ গণতান্ত্রিক মোর্চায় programme-এর সংদ পূর্ণ সঙ্গতি রাখন এবং কোলকাতা নাগরিকরা নির্বাচন করে তাদের কাউন্সিলারদের পরীক্ষা করে নেবার অধিকার রক্ষা করার জন্তু ঐ ধার। সময় বদলান এবং এক বছরের মধ্যে পুনর নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নাগরিকদের হাতে তাদের করপোরেশনকে ফিরিয়ে দিন এবং গভর্গমেন্টের প্রশাসনের হাতে রাথার কোন প্রয়োজন নেই।

Mr. Speaker: Mr. Lahiri, may I know whether you are going to move the other two amendments, namely, amendments Nos. 3—4 and 6—7?

Shri Somnath Lahiri: If this is in order......

Mr. Speaker: Yes, those are in order.

Shri Somnath Lahiri: .....then I am not moving the two other amendments. But Sisir Babu will speak.

**শ্রিশির কুমার ভোষ**ঃ মি: স্পীকার স্থার, আগেই বলেছি বঙ্গীর পৌরসভা ·····

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I think you are not moving amendments Nos. 3—4 and 6—7 but you are supporting the amendment that has already been moved by Shri Lahiri.

**জ্রীনিনির কুমার ঘোষ:** Yes, Sir, আমরা আগেই বলেছি যে ১৯৩২ সালের বন্ধীয় পৌর আইন যা ছিল সেটা ছিল আমাদের প্রাধীনতার দিন। সে সময় বটিশ সাম্রাজ্যে হুর্য্য আছে যেতুনা। ১৯৫১ সালে যে কোলকাতা পৌৰসভা আইন হয়। এই পৌৰসভা আইন পাশ হয়েছিল স্বাধীনতার পরে। এই আইন পাশ হয়েছে constitution হবার পরে। সেই যে আইন পাশ হয়েছিল তাতে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী বিক্ষিত করবে। কিন্তু এই আইন বন্ধীয় পৌরসভা আইনের সঙ্গে সামঞ্জুল করে তাকে পেছনের দিকে সরিয়ে নেবার চেলা করা হয়েছে বলে সেটা সমর্থন করতে পারি না। ডাঃ গোপল দাস নাগ বহুদিন পৌরসভার সঙ্গে যক্ত ছিলেন তিনি জানেন ১৯৬২ সালের যে আইন আছে তাতে কোন রকম কারণ না দেখিয়ে দিন কোন রকম নিজেকে আতাপক সমর্থন করার অধিকার না দিয়ে সরকার ইচ্ছা করলে সেই পৌরসভাকে supersede করতে পারবেন। প্রতিটি পৌরসভার সঙ্গে যারা যক্ত তাঁদের এই দাবী চিল যদি কোন জাট বিচাতি থাকে তাহলে আঅপক্ষ সমর্থন করার অধিকার যেন সকলের থাকে। ডাই ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৫১ সালে এই আইন পরিবর্তন হল। Calcutta Corporation Act কেবল ১৯ বছরের ব্যবধান নয়। এটা এমন একটা জিনিষ যে লাল কেল্লায় পতাকার রঙ পরিবর্ত্তন হল, অনেক মৃত্যুত্ত্বয়ী শহীদের রক্তে গণতম প্রতিষ্ঠা হল। আমরা জানি যক্তফ্রণ্ট অনেক আমাশা আ কাজকার রূপ দিতে পারিনি। আমরা এটাও জানি যে যক্তফট যদি তা পারত তাহ**লে** Assembly.ব চেহারা অন্তরকম হোত। আজ কংগ্রেস ও কমিউনিই বন্ধরা ১৭ দফা কর্মস্থচীর ভিজিতে এক হয়েছে। আমরা এক হয়েছি দেশকে গঠন করার জন্ত। স্তম্ভ প্রশাসন এবং কৌলষমক প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনা করার জন্ম। আজ Treasury Bench থেকে যদি বিল আসত বন্ধীয় পৌরসভা আইনে যে ছটি ধারা Calcutta Corporation-এ আছে সেই ছটি ধারা সংযোজিত নেই তা করা হবে। অর্থাৎ পৌরসভার বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে কাদের পক্ষে জবার দেবার অধিকার থাকরে. charge sheet দাখিল করলে তাদের representation দেবার অধিকার থাকবে,তাহলে এই Bench থেকে আমরা কংগ্রেসী বন্ধদের ও মন্ত্রীসভাকে স্থাগত জানাতাম। কিন্তু তা তো আমে নি। এসেছে যে অধিকার ছিল তা কেডে নেওয়া হচ্ছে।

# [ 6-30-6-40 p.m. ]

আমরা বলতে চাই আমর। যে সংশোধনী এনেছি মন্ত্রিমহাশরকে অহরোধ করবো আবার চিন্তা করুন, আবার ভাবুন। এক বছরে এই সংশোধনী বদল হয়ে যাবে এবং এক বছরের অভিজ্ঞতার পর বিচার করবার অধিকার বিধানসভার ধাকবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

, **ভাঃ জয়নাল আবেদীন:** ''শাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা কথা আপনার মাধ্যমে সভার সামনে তুলে ধরছি। রাজ্য সরকার এক অর্ডিক্সান্স জারী করে কলকাতা পৌরসভার পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণের স্বার্থের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত জন্মবী হয়ে উঠেছিল।

ক্ষমতাচ্যুত মেয়র শ্রামহন্দর গুপ্ত সরকারের এই সিদ্ধান্তে জুদ্ধ হয়ে বলেছেন যে সরকারের এই

াজ অগণতান্ত্ৰিক এবং প্ৰাক্তনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। সি, পি, এম নেতারাও অফুরূপ বক্তব্য লেছেন। কিছু কোন অবস্থায় সিদ্ধান্তি এহণ করা অনিবার্য হল, সে সম্পর্কে শ্রীগুপ্ত উচ্চবাচ্য বেন নি। তাঁর বোধ হয় অরণে নেই, কপোরেশন প্রধাণতঃ একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থা। এপ্তপ্ত কথিত 'গণতত্র' যদি এমন হয় যে, জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাথায় জন্য পৌর ক্ষমতাকে নজ স্বার্থেও দলীয় কোদলের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করাটাই মুখ্য হয়ে উঠে, ত্নীতির ও শোসনিক অনাচার মাত্রাহীনভাবে বেড়ে যেতে থাকে এবং পৌর জীবন সম্পূর্ণভাবে শুক্ত হয়ে বাহার মুখে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে অমন জনস্বার্থ-বিরোধী গণতত্ত্বে জনগণের সাধ থাকে না।

বাতিল পৌরসভাটি এমন একটি অচল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে তার বারা কানো ভাল কাজ করে। এক কথায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। নিজ স্বার্থে বেশ কয়েকজন মাতব্বর পারপিতা নাগরিকদের নিতানভূন অস্ত্বিধের স্ষ্টি করে নানা কাজ করে চলছিলেন এবং বছ বআইনী কাজে মদতও দিচ্ছিলেন। এদেরই সেহছোয়ায় রাস্তা ও ফুটপাত আকছার দথল হছে, বআইনী বাড়ি তৈরী হু-হু করে বেড়ে গেছে।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা কালান্তরের ২৪শে মার্চের তারিথের এক নম্বর সম্পাদকীয়তে লথা। আমি মাননীয় সোমনাথবাবৃকে নিবেদন করবো, গণতন্ত্র নিশ্চয় প্রসার লাভ করবো, কিছা গণতন্ত্র কি এমন হবে যে দলীয় স্বার্থকৈ প্রসার লাভ করাবার জল। সেইজল্ল আমি আপনার প্রধানে সোমনাথবাবৃর কাছে অন্নরোধ করছি দেশের জনমানসে আজকে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মার্চার যে ভাবমৃতি রয়েছে, যে প্রতাশা রয়েছে আজকে সামান্ত রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে সেই প্রতাশাকে নই না করার জল্ল। তিনি যে এ্যামেগুমেণ্ট মূভ করেছেন তা যেন প্রতাহার করেন।

**জ্রীভোলানাথ সেন:** মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই যে নোটিশে প্রপোজ এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিতে ালছেন অর্থাৎ It is hereby declared that for a period of one year no notice vhatsoever is required to be given to the Coroporation for submission of any eperesentation before making any such order of supersession under sub-section 1) but after the expiry of the said period of one year no action shall be taken ınless this notice is given. এইটা যদি ইনসাটেড হয় (এই এামেওমেণ্ট) তার নেট রেজাণ্ট চ্ছে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের যে ১৪ (ডি) (২) যে প্রভিসন আছে সেটা কমল্লিটলী নিউগোট্যারী হরে যাবে। The State Government may, if it considers necessary so to do, by order extend or modify the period of supersession. ১৯৫০-তে বে এাই ছিল সই এাাক্টেও ছিল। একবার মাত্র হেয়ারিং দিতে হবে,তারপর কনটিনিউয়াসলি ফর ইনফিনিটজম, কর সেনচ্রিজ, টেট গভ-মেণ্ট স্থপারসেসন বজার রাধতে পারবে ফর সেনচ্রি আণ্ডার দিস সাব-সকসন টু। কই কেউ তো কিছু বলছেন না? সাব-সেকসান টুতে ফর সেন্ট্রিজ দে কুড ডুসো। আমরা সজাগ হয়েছি উইআর নট টেকিং ষ্টেপদ ইমিডিয়েটলি বিকল্প উই আর সাফারারস। আমরা জানি যে আমাদের কি হয়েছিল—ব্রেট পেয়ারদের ? বাইরে থেকে যারা আসছে কলকাতা হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা একজাম্পল, সেথানে বিদেশ থেকে,নানা দেশ থেকে সব দেশের লোক আদে— দেখানে আমরা সাফার করছি, পলিটিক্যাল ফাইট করছি, কাজ করছি না যেখানে কাজ করা উচিত ছিল। অথচ দেখুন যদি এথানে এই এ্যামেগুমেণ্ট এ্যালাউড হয় তাহলে কি দাড়াবে? ইট উইল বিকাম ইনকনসিদটেণ্ট-উইপ সেকসন ৪৭ (ডি) সাব-সেকসন ২ সেধানে এক বছর বাদে আর নোটিশ ছাড়া দেওয়া যাবে না, অথচ এথানে সাব-সেকসন টু-তে বলে State may, if it considers necessary so to do, by order extend or modify the period of super-

session. কথা হল এই দুটো ইনকন্সিলটেণ্ট জিনিষ আমরা বিধানসভায় এটা করতে পারি না যদি ইনকন্সিসটেণ্ট না হত তাহলে আমরা এঠা বলতে পারতাম। যদি পাওয়ার অব কন্টিনি উরেসন দেওয়া থাকে একটা সাব-সেকসনে তাহলে আপনি সে পাওয়ারটা আগে কি করে কার্টেট করবেন ? যদি পাওয়ার অব কনটিউনিউয়েসন রেখে দেন তাহলে পাওয়ার ট স্পারসেসনটাবে একটা লিমিট করে দেবেন কি করে? এটা ইনকনসিমটেও হয়। Legally it becomes inconsistent and the whole amendment becomes unconstitutional, যে হোল এগমেওমেউট ইনকনসিসটেণ্ট হয়ে যাবে। সেকেও কথা হল এই একটা জিনিস হল আইন, আরু একটা জিনিস হল একজিকিউসন অব দিল। চটো জিনিস কমপ্লিটলি আলাদা। একটা হচ্ছে পাওয়ার যেটাকে আইনে ক্ষমতা দিছে স্থপার্দীত করার, তার মানেই যে ক্ষমতাটাকে নই করা হবে তা তো নয়। আর একটা জিনিদ হচ্ছে সেই ক্ষমতাটাকে একসারসাইজ করা। এখানে একসার-সাইৰ করছেন কে? গভর্ণর একসারসাইজ করছেন। তার মানে দেশের ধাঁরা প্রতিনিধি তারা একসারসাইজ করছেন। সে একসারসাইজ করলে পরে—একসারসাইজ করছেন এক বছরের. এই নোটিফিকেসনে আছে এক বছরের জন্ম থালি স্থপারসেদন এবং এই এক বছরের স্থপার-সেসনের যে প্রাউণ্ড দিয়েছে সেই প্রাউণ্ড একটাও ভল নয়। আমি যদি বলতে পারি এই বিধান সভাথেকে যে-কোন গ্রাউণ্ডই ভল নয়—আচ্চা এখানে যে পাওয়ারটা একসারসাইজ করলেন গভর্ণর তিনি করতে পারতেন তবছর, পাঁচ বছর, কিন্তু তিনি করেছেন এক বছর, ঠেট গভর্ণমেন্ট **ফরল এক বছর—যদি দেখা** যায় - আমি একথা বলিনি যে পাঁচ বছরই লাগবে, যদি দেখা যায় যে **এক বছরের পরে 'আর** দরকার নেই স্থপারসেসন করার তাহলে পরে এই ক্যা**ল**কাটা মিউনিসি-প্যাল এটাকৈ প্রভিমন আছে Sub-section (3) of section 47 (d) says that the State Government may, at any time, order the holding of general election for the reconstitution of the Corporation and with such reconstitution the provisions of the foregoing sub-section shall cease to take effect with effect from the date on which the Corporation holds its first meeting at which a quorum is persent. তার মানে হল এই যে কোনদিন গভর্ণর ইচ্ছা করলে পরে উইথ হিজ একজিকিউটিভ পাওয়ার বলতে পারেন এবার তুমি ইলেক্সন কর। এবার ইলেক্সন কর যেই বললেন সঙ্গে সঙ্গেই স্থপারসেসন চলে গেল। যে মুহুর্তেই ফাই মিটিংটা গোল্ড করল কোরাম করে সেখানে আপনার অস্তবিধা কি হচ্ছে ? আমরা বিধানসভায় স্বাই সজাগ, উই আর রেসপন্সিবল ট দি এাসেম্বলী যে আমর। কি অকায় করছি, কি ক্রায় করছি, একজিকিউটিভ ফাংসন ঠিক করছি কি করছি না। আমাদের দায়িত্ব আছে মামরা নিশ্চরাই ক্রিটিসিজম ওনব যদি অন্তায় করি। তা বলে আইনটাকে থাটো করে দেবার কি প্রয়োজন ? আমার পরের সাব-সেক্সনে আছে যে তুমি কনটিনিউ করতে পারবে উইদাউট নোটিশ। সেটা কিন্তু ১৯৫০-তেও ছিল যে একবার নোটিশ দেওরা যাবে। আর for centuries you can continue without giving any notice. এই আইনের কি লার্থকতা থাকতে পারে? আমি কি বলেছিলাম—আমি বলি নি এই কথা ইনজাংসন বেকল মিউনিসিপ্যাল এটিজও হর নি, তা আমি বলি নি। বেলল মিউনিসিপ্যাল এটিজও হতে পারে কিছু বেখানে কোন্ডেন হল কোন্ডেন অব ক্যাচারাল জাষ্টিয়। ক্যাচারাল জাষ্টিসের সেকসনের মধ্যে না থাকৰে ক্যান বি ব্লেড ইনটু ইট—সেই ডিফিকালটি ঘাতে না হয় for the removal of doubts, it is hereby declared that no notice whatsoever is required to be given to the Corporation.

[ 6-40-6-50 p.m. ]

জার মানে হল এই যে কোর্টের কাছে এই প্রশ্নটা তোলা যাবে না যে নোটিশ দেওরা হয়েছে কি

হয়নি। নোটিশ দিলে কি হতো ? নোটিশ দিলে বিজনেবেল নোটিশ দিতে হতো। মাননীয় লোমনাথ লাহিড়ী মহাশ্য যে এটামেগুমেন্ট এনেছেন তাতে দাড়াচ্ছে যে এক বংসর বাদে এনটারার সেকশন. ্ষেভারাল সেকশন রাদার, আপনার ইন এফে কটিভ হয়ে যাবে। হোল্ডিং করা দরকার নেই মিটিং, জেনারেল ইলেকশনের দরকার নেই, জাই গভর্ণর অর গভর্ণমেণ্ট ঐ এক বংসর বাদে চুপ করে যাবে, আর কিছু হবে না। তথন কে ইলেকশন করবে ? কোথায় ইলেকশনের ক্ষমতা, কোথার আমাদের কনটিনিউ করার ক্ষমতা ? তা আর থাকবে না। কাকে নোটিশ দেবেন, হোরার আর দি কাউনসিলাস, কোথায় থাকবে কাউন্সিলাস এক বংসর বাদে ? কাউন্সিলারদের ত ইলে**ই করতে** হবে। সেই ইলেকশন করার প্রভিশন আছে সেটা কনসিডার করতে হবে। আমাদের ৪৭ (ডি) তে গভর্ণরের সেই পাওয়ার আছে। স্কুতরাং কথা হল এই যে কথন এই আইনটা অ**ন্তারভাবে** যদি ব্যবহার হয় তাহলে পরে অন্য কথা। অন্যায়ভাবে যদি ব্যবহার হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনার। বলবেন যে এটা অন্তায় হচ্ছে। কিন্তু আইনটা ভেবে চিত্তে করা হয়েছে। কারণ অন্যান্য ্সকশনের সঙ্গে সংযোগ আছে অন্যান্য সেকশান সম্বন্ধে চিন্তা করে এটা করা হয়েছে। সেই पार्रेनेहा बन्नारियन ना व्यापनादा, (परे पार्रेनेहा प्रः साधन कदार्यन ना प्यापनादा । काद्रग यनि সংশোধন করেন তাহলে এমনি একটা পরিস্থিতির উদ্ধব হবে যে পরো আইনটাই এই সেকশনটা নিয়ে গোলমাল দাঁডিয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আরু একটি কথা আমি বলেছিলাম, ইনজাংশনের কথা ইনজাংশন হল এই যে আপনি যদি কপেণিরেশনকে নোটিশ দেন ট শো কজ, তাকে রিজনেবল নোটিশ দিতে হবে। স্থপ্রীম কোট বলেছে যে রিজিনেবেল নোটিশ দিতে হবে। স্থাপনি বলতে পারেন না যে কালকের মধ্যেই শো কজ কর। তাহলে কপেরিশন একটা মিটিং করবে, নোটিশ .দবে। কতগুলি কাউন্সিলার হবে ? ১০০ জন, তাদের একটা রিজনেবল নোটিশ দিতে হবে, ্নাটিশ দিয়ে তারা মিট করবে, করে তারা আবার ডিসাইড করবে হোয়াট স্লভ বি দি আনসার। মিটিং-এর আনুসারটা আবার গভর্ণমেটের কাছে আসবে। গভর্ণমেটের কাছ থেকে কপৌরেশন চাইবে আবার পার্দোনাল হেয়ারিং। তারপর আসবে উকিল মোক্তার—আমি या ছিলাম এককালে, খুব জানি কি করে টানতে হয় মামলা। তারপরে চলে এলাম হাইকোটে। দেখানে এসে বললাম যে কোয়াস দি প্রসিভিংস। কেন ? না. এটাকে স্থাচারিফাই কর কেন না এটা ভল রিজিনিং হয়েছে। কেন ? অন্তায় হয়েছে। কোয়ান দি প্রদিডিং। তাতে হল কি প্রদিডিংনটা পাঁচ বছর চলে গেল, এবং চার পাঁচ বংসর চলে যাবার পর আপনারা এই বিধানসভা থেকে চলে যাবেন। তথন হয়ত প্রমাণ হল যে. হাা, আমাদের নোটিশটা ঠিক ছিল, আমাদের স্তপার্দেশন করা উচিত ছিল। তথন আমাদের ভোটাররা কি বলবে ? যা করা উচিত ছিল তা করেছিলেন ? তথন ভোটাররা কি বলবে যথন মুপ্রীম কোট রায় দেবে পাঁচ বংসর বাদে যে, হাঁ।, ঠিক করেছিল কপোরেশন, ঠিক করেছিল গভর্ণমেন্ট, ভোট নেওয়া উচিত ছিল। অথচ আজকে আমরা কি করছি, আমরা সেই পিরিয়ডটাকে নষ্ট করে দিতে চাচ্চি, দেই পিরিয়ডটাকে কমিয়ে দিচিছ। আইনের ক্ষমতাকে আটকাইনি কিছ জেনারেলি দেখা গিয়েছে বাই একাপিরিয়েল, আমার এবং আমার দ্য বিশ্বাস যে মাননীয় সোমনাথ বাবু আমার সঙ্গে একমত হবেন সাধারণতঃ কোর্ট ষ্ট্যাটাসকো এটাণ্টি দেয় না, স্পেশালি এই ব্যাপারে। কিন্তু ইনজাংশন দেয় যদি পজেশন না নিয়ে নেয়। স্থপারসেশন করার আপেই পজেশন নেওয়া একবায় হয়ে গেলে সাধারণতঃ কোর্ট ইনজাংশন দেয় না।

**্রীলোমনাথ লাহিড়ী:** গোপালদাস বাবুকে দিয়েছিলেন।

শীভোলানাথ দেন: হতে পারে, আমি বলছি সাধারণতঃ । কোর্টের হাত তো আর আরি বাধিতে পারবো না। কোর্ট অর্ডার দেন উকিলের ক্ষমতার উপর কিন্তু সাধারণতঃ কোর্ট যেথানে স্থারসেশন হয়ে যার সেথানে দেয় না। আমরা স্থপারসিড করেছি। ডাঃ জয়নাল আবেদিন মাননীর মন্ত্রী, বলেছেন কোর্ট করে কাগজ যে আমাদের দেশের লোক এটা চেয়েছিল। স্থতরাং আইনটা, আমার অন্থরোধ আপনার কাছে, বিশেষ করে সি, পি, আই, সদস্তদের কাছে যে এই আইটাকে বদলাবেন না। যদি আমাদের দোয হয়, যদি আমাদের ক্রটি হয় কোন অর্ডারে, নিশ্চয়ই সেটা সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। আমরা নিশ্চয়ই মাথা পেতে শুনবো কোথার ভুল হয়েছে। কিন্তু আইনটা যদি গোলমেলে হয় তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে হয়ে যাবে। একদিকে সেকশন থাকছে যে এক বৎসরের নোর্টিশ দিতে হবে, কাদের নোর্টিশ দেবেন? কোন পার্সান নেই, কাউন্সিলার নেই, এ্যাট দি সেম টাইম আর একটা আইন থেকে বাছে যে পার বংসর পর গভর্ণর কনটিনিউ করে যেতে পারবে বা প্রেট গভর্ণমেণ্টে কনটিনিউ করে যেতে পারবে বা প্রেট গভর্গমেণ্টে কনটিনিউ করে যেতে পারবে বা কেন এই সংশোধনী দয়া করে প্রেস করবেন না এবং এটা উইওডু করবেন। স্পতরাং আমার অন্থরোধ যে কোন সংশোধনী আয়ন না কেন আপনারা দয়া করে সেই সংশোধনী আর প্রেস করবেন না এবং উইওডু করবেন। স্বতরাং আমার অন্থরেন না এবং উইওডু করবেন। বা প্রেস করবেন না এবং উইওডু করবেন। স্বতরাং কান করবেন না এবং উইওডু করেনে।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister of State in-charge of the Bill may please reply.

শ্রীপ্রমৃদ্ধ কান্তি (খাষ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেমেনাথ বাবু এবং শিশিববাব যে কথা বলেছেন তার উত্তরে আমি আমার পুরানো কথায়ই ফিরে যাব। তারা আবার বিবেচন করুন, আমরা যে বিল উথাপন করেছি সেই বিলে দয়া করে এমেগুমেন্ট না এনে তারা যে আলোচনা করেছেন দে আলোচনা আমরা মনে রাথবো এবং মাননীয় সোমনাথ বাবুকে জানাবে তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে এই রকম করে আমরা ৫০ বছর চালাবো-এই রকম প্রশ্নের কোন রকম কারণ নাই। যেদিন আমরা ভাববো কলকাতা শহরে আবার নির্বাচন করার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, আপনারা আজকে যেমনভাবে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেথেছেন তেমনি ভাবে সেদিনও বক্তব্য রাথবেন, আমরা নিশ্চয়ই সেটা শুনবো এবং সেদিন যে কথা বলবেন তাতে যদি যুক্তি খাকে তাহলে আমরা নির্বাচনের কথা ভাববো। আমাদের আইনজ্ঞ মন্ত্রী ভোলানাথ সেন মহাশ্য বোধহয় স্থলরভাবে জিনিষ্টা ব্যাথ্যা করেছেন – একবার বলবো মেনে নিচ্ছি, এই পরিস্থিতি সামনে রেথে আবার বলবো এক বছরের জন্য দেওয়া হোক এটা বোধ হয় একটা আইন আর একটা আইনকে এই কথা বলে অমান্ত করতে চলেছি। আমি তাই সবশেষে অন্তরোধ করছি যে আপনারা দয়া করে এটা বিবেচনা করুন এবং যে এমেশুমেন্ট এনেছেন সেই এ্যামেশুমেন্ট আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আবায় বলবে। যে এ্যামেশুনেন্ট এনেছেন দয়া করে তা উইওছ করুন।

(The motion of Shri Somnath Lahiri was then put to voice vote)

Shri Somnath Lahiri: Sir, I want division.

(At this stage the division bell was rung)
After the Divission Bell stopped.

[ 6-50-7-00 p.m. ]

মি: স্পীকার: মাননীর সদক্তদের আমি প্রথমেই অনুরোধ করছি ধাঁর বেধানে এগালটেড

সীট আছে সেধানেই তিনি বসে থাকবেন। একজন আর এক জারগায় গিয়ে.ভোট দিতে গারবেন না, কারণ সমস্ত জিনিস্টার ফটোগ্রাফ হয়। কাজেই যাঁর যেথানে আসন তিনি সেধান থেকেই ভোট দেবেন। এবার আমি ভোট দেবার পদ্ধতি আপনাদের ব্রিয়ে দিছি। বিধানসভার কোন প্রস্তাব গৃহীত হইল কিনা তাহা প্রথমত কণ্ঠধনি হারা নির্ধারত হয়। স্পীকার মহাশয় প্রস্তাবটি উল্লেখ করিয়া যে-সমস্ত সদস্ত প্রস্তাবের পক্ষে তাহাদিগকে "আই" ও যাঁহারা বিপক্ষে তাহাদিগকে "নো" বলিতে বলেন। স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সদস্তগণের কণ্ঠধননি বিচার করিয়া যে শক্ষে বেশি সদস্ত আছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় তিনি সেই অহুসারে "আই থিছ দি আই হাব নট" অথবা "দি নোজ হাব ইট" বলিয়া তাঁহার মত প্রকাশ করেন। যদি কেহ তাঁহার মতে অসমত্তিজ্ঞাপন না করেন তাহা হইলে তিনি পুনরায় "আইস হাব ইট" বা "নোস হ্যাব ইট" বলিয়া তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। স্পীকার মহাশরের প্রথমবারের মত কেহ মানিয়া লইভে প্রস্তুত না থাকিলে তিনি ভোট গণনা করিতে অহুরোধ করিতে পারেন। প্রথমবারের মন্ত প্রস্তুত্বাধ জাবাহিত গরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবার পরে "ডিভিশন" বলিয়া এই স্ক্রেরাধ জানাইতে হয়। চড়ান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবার পর আর "ডিভিশন" বলিয়া এই স্ক্রেরাধ জানাইতে হয়। চড়ান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবার পর আর "ডিভিশন" বলিয়া ব্যার না।

ভোট গ্রহণ তথা ভোটগণনা একটি বৈত্তিক ভোট যন্ত্রের সাহায্যে করা হইরা থাকে। প্রত্যেক সদস্যের একটি নির্দিষ্ট আসন আছে। সেই নির্দিষ্ট আসনে বিসয়া তাঁহাকে ভোট দিছে হয়। নির্দিষ্ট আসনের সন্মুখে টেলিলের উপর তিনটি বোতাম ও একটি হোট আলো আছে এবং টেবিলের নিচে একটি স্থেইচ আছে। ভোট দিতে হইলে এক হাতে যে কোন একটি বোতাম এবং অন্ত হাতে নিচের 'স্থেইচ' টি একসঙ্গে টিপিতে হয়। বোতাম তিনটি তিন রঙের—সবুদ্ধ, লাল ও লালা। সবুজ রঙ্গের বোতাম ''আই'' লাল রঙের বোতাম ''নো'' এবং কালো রঙের বোতামে 'আয়বস্টেন' কথাগুলি লেখা আছে। যাঁহারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে চান তাঁহারা সবুদ্ধ রঙের বোতাম, যাঁহারা বিপক্ষে ভোট দিতে চান তাঁহারা লাল রঙের বোতাম ও যাঁহারা নিরপক্ষে থাকতে চান তাঁহার। কালো রঙের বোতাম টিপিবেন। এ কথা বিশেষ করিয়া মনে রাথিতে হইবে যে, বোতাম এবং 'স্থেইচ' একসঙ্গে না টিপিলে ভোট—যন্তে ভোট গৃহীত হইবে না।

স্পীকার মহাশয় মত নির্ণয় বা 'ভিভিশন"-এর নির্দেশ দিলে তিন মিনিটের জন্ত একটানা ঘণ্টা বাজিবে এবং সভাকক্ষের দরজাগুলি খুলিয়। রাখা হইবে। এই তিন মিনিট ব্যাপী একটানা ঘণ্টাধ্বনি যে সমস্ত সদস্য ঐ সময় সভাকক্ষের বাহিরে বিধানসভা ভবনের অন্ত কোনও অংশে থাকেন তাঁহাদের সভাকক্ষে আসিবার জন্ত ঘণ্টাধ্বনি শেষ হইলে যতক্ষণ 'ভিভিশন" লওয়া শেষ না হর ততক্ষণ সভাকক্ষের দরজাগুলি বন্ধ রাখা হয়। একসঙ্গে পরপর একাধিক 'ভিভিশন" লওয়ার ক্ষেত্রে ঐ একটানা ঘণ্টাধ্বনি কেবল প্রথম বার 'ভিভিশন" এর ক্ষেত্রেই বাজিবে। ঘণ্টাধ্বনি শেষ হইলে স্পীকার মহাশয় পুনরায় প্রভাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কণ্ঠধ্বনি করিতে বলিবেন। এই সময় পুনরায় ভোট গণনা দাবি করিলে একটি ঘণ্টা পড়িবে। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সদস্যগণ উপন্ধি-উক্ত প্রণালীতে বোতাম এবং ''ফ্রইচ" টিপিয়া ভোট দিবেন। প্রথম ঘণ্টার ৭ সেকেণ্ড শবে বিতায়বার আর একটি ঘণ্টা পড়িবে। এই ৭ সেকেণ্ড সময় সর্বক্ষণ বোতাম এবং ''ফ্রইচ' টিপিয়া রাথিতে হইবে। ঘিতীয় ঘণ্টার পর হাত ছাড়িয়া দিবেন। উক্ত ৭ সেকেণ্ডের মধ্যে হাত হাড়িয়া দিলে ভোট গৃহীত হইবেনা। বোতামের সঙ্গে যে ছোট আলোটি আছে ভোট দিবায় ক্ষয় সে আলোটি অলিয়া উঠিবে। আলো না জলিলে ব্রিতে হইবে যে, কোন যায়িক সোমানাবের অন্ত ভোট গৃহীত হইতেছে না।

সভ্যকক্ষের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটি "বোড" দেখিতে পাইবেন। সেই বোডে সদস্যগণের আসন অহসারে আলো সাজানো আছে। ভোট দিবার সময় যে সদস্য যেভাবে ভোট দিবেন সেইভাবে অর্থাৎ পক্ষে হইলে সবৃদ্ধ, বিপক্ষে হইলে লাল এবং নিরপেক্ষ হইলে সাদা আলে সেই বোডে জলিয়৷ উঠিবে। দিতীয় ঘণ্টার কিছুক্ষণ বাদে, পক্ষে কয় জন, বিপক্ষে কয় জন নিরপেক্ষ কয় জন, এবং মোট কত জন সদস্য ভোট দিয়াছেন তাহার সংখ্য ঐ বোডে দেখা যাইবে। হপক্ষে এবং বিপক্ষে সংখ্যাধিক্য অহসারে স্পীকার মহাশয় তাঁহার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

(At this stage trial voting was taken)

## [ 7-00-7-10 p.m. ]

The motion of Shri Somnath Lahiri that in clause 2, for the proposed sub-Section (2) of section 47C the following be substituted, namely:—

- "(2) It is hereby declared that for a period of one year from the date of commencement of the Calcutta Municipal (Second Amendment) Act, 1972 no notice whatsoever is required to be given to the Corporation for submission of any representation before making any such order of supersession under sub-section (1) but after the expiry of the said period of one year no action shall be taken by the State Government—
- (a) unless a notice is given to the Corporation specifying therein a period within which the Corporation may submit representation, if any against the proposed order, and
- (b) such representation has been considered by the State Government." was then put and a division taken with the following result:—

#### DIVISION NO. I

#### NOES-88

Abdul Bari Biswas, Shri
Abdur Rauf Ansari, Shri
Abedin, Dr. Zainal
Basu, Shri Ajit Kumar (Mid.)
Bhattacharya, Shri Narayan
Bhattacharya, Shri Sakti Kumar
Bhattacharyya, Shri Pradip
Chakrabarti, Shri Biswanath
Chatterjee, Shri Kanti Ranjan,
Chattopadhay, Shri Sukumar
Chowdhary, Shri Abul Karim
Das, Shri Barid Baran
Das, Shri Barid Baran
Das, Shri Sukumar
Chattopadhay, Shri Sukumar

De, Shri Amanja

Dolui, Shri ari Sadhan

### AYES-23

Ali Ansar, Shri
Bhattacharjee, Shri Shibapada
Bhattacharyya, Shri Harasankar
Chakrabarti, Shri Biswanath
Das, Shri Bimal
Dihidar, Shri Niranjan
Duley, Shri Krishnaprasad
Ghosh, Shri Sisir Kumar
Halder, Shri Kansari
Lahiri, Shri Somnath
Mitra, Shrimati Ila
Mondal, Shri Anil Krishna
Mukherjee, Shri Biswanath
Mukhepadhyaya, Shri Girija Bhusan
Murmu, Shri Rabindra Nath
Oraon, Shri Prem

#### NOES

Dutt. Shri Ramendra Nath Ekramul Haque Biswas, Shri Gaven, Shri Lalit Ghiasuddin Ahmed, Shri Ghosh, Shri Lalit Kumar Ghosh, Shri Prafulla Kanti Goswami, Shri Sambhu Narayan Gvan Singh Sohanpal Habibur Rahaman, Shri Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hemram, Shri Kamala Kanta Isore, Shri Sisir Kumar Khan, Shri Gurupada Khan Samsul Alam, Shri Mahapatra, Shri Harish Chandra Maiti, Shri Braja Kishore Maji, Shri Saktipada Majumdar, Shri Bhupati Mal. Shri Dhanapati Malladeb, Shri Birendra Bijov Mandal, Shri Nrisinha Kumar Mandal, Shri Probhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Md. Safiulla, Shri Misra, Shri Kashinath Mitra, Shri Haridas Mitra, Shri Somendra Nath Molla Tasmatulla, Shri Mondal, Shri Aftabuddin Mondal, Shri Amarendra Mondal, Shri Anil Krishna Mondal, Shri Khagendra Nath Moslehuddin Ahmed, Shri Mukherjee, Shri Ananda Gopal Mukherjee, Shri Bhabani Sankar Mukherjee, Shri Mrigendra Mukhapadhya, Shri Tarapoda Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Mundle, Shri Sudhendu Naskar, Shri Arabinda Naskar, Shri Gobinda Chandra Omar Ali, Dr. Sk. Panja, Shri Ajit Kumar Parui, Shri Mohini Mohon Pramanick, Shri Gangadhar Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Quazi Abdul Gaffar, Shri Roy, Shri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Krishna Pada Saha, Shri Dulal

### AYES

Panda, Shri Bhupal Chandra Phulmali, Shri Lalchand Roy, Shri Aswini Roy, Shri Saroj Saren, Shri Joyram Sarkar, Shri Netaipada

#### NOFS

AYES

Saha, Shri Dwiia Pada Sajiad Hussain, Shri Haji Samanta, Shri Saradindu Saraogi, Shri Ramakrishna Sarkar, Shri Nil Kamal Sarker, Shri Jogesh Chandra Sen, Shri Bholanath Sen Gupta, Shri Kumar Dipti Shaw, Shri Sachi Nandan Sukla, Shri Krishna Kumar Singhababu, Shri Phani Bhusan Sinha, Shri Niren Chandra Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Talukdar, Shri, Rathin Tirkey, Shri Iswar Chandra Topno, Shri Antoni Tudu, S hri Budhan Chandra

The Ayes being 23, and the Noes 88, the motion was lost The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause-3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

### Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Prafulla Kanti Ghosh: Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Second Amendme 1972, as settled in the Assembly, be passed.

শীমতী গীতা মুখার্জী: মাননীর অধ্যক্ষ মহাশর, এই যে সংশোধনী মাননীর সদস্য শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহাশর এনেছিলেন এবং যার পক্ষে আমরা ভোট দিয়েছি তা স্বভাবত ভোটের সংখ্যাধিক্যে পার হতে পারে নি—অবশ্য এটা আমরা জানি। এই আলোচনা উপলক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রী যা উপস্থিত করেছুছন সে বিষয়ে আমাদের ধারণা সক্ষমে কিছু বলবার জন্তু এই রিডিংয়ে আমি অমুমতি চেয়েছি। প্রথমেই বলে রাথি যে এই এ্যামেগুমেন্ট যদিও লস হয়েছে তবুও আলা রাথি যে মন্ত্রিমহাশর যাতে ক্রত নির্বাচন করেন সে সম্পর্কে মুথে এখানে যা কথা বলেছেন তা যেন কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এই আলা করা সন্থেও এমেগুমেন্টের উদ্দেশ্য কি তা বলি। স্বভাবত কলকাতার বিশেষ করে আমাদের কাগজে বেরিয়েছে সেই কারণে আমাদের কথা পরিছার করে বলা দরকার। কলকাতা কর্পোরেশনের যে পরিস্থিতি হয়েছিল ঠিক এখন তাতে শ্রীসোমনাথ

লাহিড়ী মহাশর বলেছিলেন যে একটা অচল অবস্থা হয়েছিল। এবং এই কারণেই এই অচল অবস্থা অবসানের জন্ত যথন কলকাতা কপোরেশনকে স্থপারসিড করা হোল তথন আমাদের মনোভাব সম্পর্কে এই বক্তব্য করা হয়েছিল—আমার বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচন হয়েছিল এবং নির্বাচন হয়ে সেথানে অচল অবস্থা স্প্তি হয়েছিল। তারজন্ত অপরাধী সেই নির্বাচকমণ্ডলী নয়—যারা নির্বাচিত হয়েছিল তারা—তারাই এই অবস্থা করেছিল। স্বভাবত সেই অবস্থার পরিবর্তন করবার চেষ্টা করতে হবে। সেই নির্বাচকমণ্ডলীকে আখন্ত করার যে পবিত্র দায়িত্ব সে দায়িত্ব আমাদের মোরচার আছে বলে আমি মনে করি। এবং নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাথার উদ্দেশ্ত নিয়ে এই এমেণ্ডমেণ্ট এনেছিলাম। এ বিষয়ে কণা উঠেছে যে ইনকনসিসটেণ্ট থাকে না যদি একটা পিরিয়ণ্ডের কণা বলা থাকে মাননীয় মন্ত্রী প্রীভোল'নাণ সেন মহাশয় বলেছেন। তিনি অবশ্য আইনজীবী আমার মত লো-ম্যান নন। যা হোক তবুও আমি এই আইনসভার সঙ্গে সংযুক্ত। আইনের ৪৭ডি—ভাতে আছে দি ঠেট …………

ইচ্ছা করলে রাজ্য সরকার এথনই স্থপারসিড করতে পারেন তার পিরিয়ড বাড়াতে পারেন। এই অধিকার যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই অধিকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও হুটি প্রভাইসো থাকে কেন ইনকন্সিস্টেণ্ট থাক্বে না—এথানে ইনকন্সিস্টেন্সের কোন কারণ নেই। যা হোক আমি তো আইনজীবী নই। এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে কার উপর নোটিশ দেবে। স্বভাবত এই জন্মই এই এ্যামেণ্ডমেন্টের প্রয়োজন। এই ক্লভ থাকলে নির্বাচন করা যাবে। এবং নির্বাচন করলেই আমরা সেই নির্বাচিত লোককেই নোটিশ দেবে। আরু যদি কোথাও অক্ত পথ থাকে সেথানে নোটিশ দেবো। আমার এামেণ্ডমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য এই ক্লজ হ'টি যদি বজায় রাখি তাহলে নির্বাচকমগুলীর উপর আমাদের পবিত্র কর্তব্য বজায় থাকবে। সেদিক থেকে আমি মনে করি বে, এই চটো ক্লজ, এ্যাদেও যে চটোতে দিয়েছিলেন সেই হটো রেখে দেওয়া এবং এক বছর পরে আবার নির্বাচনের পরে দেই নির্বাচিত বড়ি সম্পর্কে বাতে এইরকম বাবস্থা থাকে, তাদের সেই অধিকার বজায় রাথার কথা। দলবাজী ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। যাঁরাই নির্বাচিত হবেন তাঁরাই দলবাজী করবেন এ কথা যদি আমরাধরে নেই তাহলে আলাদা কথা। আপনারাও ভবিষ্যতে নির্বাচিত হতে পারেন এবং দলবাজী নাও করতে পারেন, আবার নির্বাচিত হয়ে দলবাজী করতেও পারেন। স্মতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকারকে রক্ষা করবার জন্ত যে পবিত্র দায়িত্ব দেদিক থেকে আমরা এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছিশাম। যদিও জানি এটা পাশ হবে না তব্ও আমরা আশা করি এ্যাদেশলীতে এ্যামেণ্ডমেন্টে যে ভোট হয়, আমাদের যে মত সেটা বেকর্ড হয়ে থাকলো সেটা আপনাদের কাছে সহায়ক হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্ঠতে যত জত সম্ভব নির্বাচকমণ্ডলীর যে পবিত্র অধিকার সেটা তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্ম। এই কথা বলে আপনাদের কাছে আমার বক্তবা রেখে শেষ করছি।

# [ 7-10—7-20 p.m. ]

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীঃ শ্রীবৃক্ত অধ্যক্ষ মহাশর, ভোলানাথ দেন মহাশর যে আশঙ্কা করেছিলেন যে অপারসেশান একটেও করা যায়—যদি এই এ্যামেওমেন্ট গৃহীত হয়ে থাকতো তথন কারা নোটিশ দেবেন, কপোরেশন নেই, এক্সটেও করবেন কি করে। আমার মনে হয় এক্সটেও বাতে করতে না পারে সেটাই বাঞ্চনীয়। কাজেই আমরা ঐ ইনকনসিসটে সিতে বিচলিত হয় নি। কারণ আমরা কনসিসটে সিতা বাজেই আমরা চাই যেন ইলেকশান না করে আর বাতিল না হয়।

স্থতরাং ঐ ধারতে কোন অস্লবিধা হত না। যাই হোক এামেণ্ডমেন্টে আর আলোচনার বিষয় নর, এ্যামেণ্ডমেণ্ট হরে গেছে। আমি শুধু এ কথা বলতে চাই যে আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোটের যে কর্মস্টী এবং যে কর্মস্টীর ভিত্তিতে যে ঐক্য সেই একা আমাদের অনেকথানি সহমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই সহমত অনেক ক্ষেত্রে, অনেক ব্যাপারে আমবা প্রকাশ কর্বচি এবং আমরা আশা রাখি ভরিন্ততে প্রকাশ করবো। আমরা আশা রাখি সরকারের যে কর্মসূচী তা আমরা একসঙ্গে পালন করে জনসাধারণের মধ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি যা সেটা রক্ষা করে আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো এবং আমাদের ঐক্য দিনের পর দিন আরো স্থদত হবে এটাই **আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ঐক্য স্থদ্য করার মধ্যে নিশ্চ**য়ই যথন কোন বিষয় আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরভাবে মত পার্থক্য দেখা দেবে তথন তা যেন এডিয়ে না যাই বা গোপন না করি। কারণ তাতে বরং ঐক্যের বিরুদ্ধে মনের মধ্যে অসজোষের দানা বেধে উঠবে যা হয়ত একদিন ঐক্যকে ভেকে চরমার করে দেবে। বরং আমরা যদি পরম্পরের কাছে পরস্পরের বক্তব্য বন্ধুত্বপূর্ণভাবে রাখি, যেখানে একমত হতে পারলাম না সেথানে আমরা পরস্পার পরস্পারের ই্যাণ্ডের উপর দাড়িয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করে জনসাধারণকে বিচার করার স্থাোগ দেই যে কোন মতটা ঠিক তারা বিচার করুক, তাহলে আমাদের ঐক্য আরো দৃঢ়তর হবে। কারণ তা আমাদের সজ্ঞান, সচেতন ঐকামত এবং সচেতন মত বিরোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আশাপ্রকাশ করে এবং আগামী বছরের মধ্যে আবার নির্বাচন করে কপেন্রেশনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন এট আশা পোষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ভঃ জয়ভাল আবেদিন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সি. পি. আই বন্ধুরা যে বক্তব্য রেথেছেন এই হাউদে তাতে এক বছর পরে নির্বাচন হবে এই প্রতিশ্রুতি যেন একটা প্রস্কুর দাবী বলে আমার কাছে মনে হছে। আমরা কংগ্রেসের ঐতিহ্য আপনার মাধ্যমে বন্ধুদের অরণ করিয়ে দিতে চাই। ১৯৬৭তে নির্বাচনের পরে নির্বাচন হবার কথা ছিলো ১৯৭২-এ। মাহুষের গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনাকে সম্মান দেবার জন্ম। পশ্চিমবঙ্গে এবার নিয়ে তিনবার নির্বাচন হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচন তা অস্বীকার করি নি। নির্বাচন হবে না একথা তো বলা হয় নি। নির্বাচন হবে তথনই যথন উপযক্ত পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অবস্থার স্পষ্টি হবে।

শীভোলানাথ সেন: মাননীয় অধাক্ষ মহাষয়, রাত অনেক হয়ে গেল আমি আর বেশী সময় নেব না, বেশী কিছু বলতেও চাই না। শুধু একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই ভয় বা আশকার ব্যাপার অমূলক। তার কারণ হচ্ছে আইন যাই হোক না কেন অর্ডারে যেটা পাশ করা হয়েছে গভর্গরের নামে এক বছরের জন্ম সেই অর্ডার। আর সেই অর্ডার এক বছর থাকা সত্তেও যদি আপনারা মনে করেন,যদি বিধানসভা মনে করেন বা সরকার যদি দেখেন যে অবস্থার উন্ধতি হয়েছে তার আগেই হবে, তাহলে এক বছর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সাবসেকসান (৩) অব সেকসান ৪৭ ডি তাতে পরিক্ষার পাওয়ার দেওয়া আছে এ্যাট এনি টাহম অর্থাৎ এক বছর আগেই যদি করপোরেশনের অবস্থার উন্নতি হয়,কলকাতা সহরবাসীর উন্নতি হয় তাহলে ইলেকসান করতে পারেন। এতে আপনারা ভয় পাছেন কেন? আপনারা যাদের উপর সরকার গঠন করতে দিয়েছেন উাদের উপর আস্থা রাখুন, নিশ্চয়ই তাঁরা কিছু অন্যায় করবেন না। তাঁরা নিশ্চয়ই কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষম করবেন না। সেটা আমাদের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে তাঁর ৪টি মিউনিসিগ্যালের মধ্যে গণতত্র একটি প্রিক্ষিপ্যাল। আমরা নিশ্চয়ই গণতত্রের বিক্রমে যাব না।

এটা স্থপারসেসান করা হল মানেই গণতন্ত্রকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র স্থপারসেশান করা হল এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এই আইন অন্নযায়ী এক বছর আগেই আবার ইলেকশান হোল্ড করাতে পারি।

শ্রীপ্রক্সান্তি শোষ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশন্ত্র, আমার মনে হয় এ সহদ্ধে আর বিশেষ বিবেচনা বা বিল্লেখনের প্রয়োজন নেই। সোমনাগবাবুকে আমি নিশ্চয়ই অসুরোধ করবো যে আমাদের উপর বিশ্বাস রাগ্ন। ভোলা সেন মহাশায় যে কথা বল্লেন যে আমরা গণতস্ত্রকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে সঙ্কল্লবদ্ধ। স্পতরাং ইনডিফিনিট পিরিয়ড বজায় রেথে গণতন্ত্রের যাতে প্রসার হতেনা পারে এমন পরিস্থিতি আমর। কথনই স্পৃষ্টি করবো না এই বিশ্বাস আশা করি তাদেয় আছে। এই বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করিছ।

ডঃ জয়নাল আবেদিনঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর্ম আমি আপনার কাছে একটি সম্পাদকীয় তুলে ধরে বলেছি যে গণতস্ত্রের নামে কি জিনিস আমদানি হয়েছিল। সোমনাগবাবু যা বললেন এর সম্প্রসারণ নিয়ে তাতে বলা যায় কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের যে পচনশীলতা দেখা দিয়েছিল এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেলে কোন মিউনিসিপালিটি রক্ষা পেত না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এতে গণতন্ত্র আরো বিপন্ন হত। স্পতরাং এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্ত, একে স্কৃত্ব সবল করার জন্তই সরকারকে এই ব্যবহা নিতে হয়েছে। সরকারও সে সম্বন্ধ সচেতন আছেন। অহুকৃত্ব পরিবেশ, উপযুক্ত পরিবেশ যথনই স্কৃত্বিহা তথন নিশ্চই নির্বাচন হবে। কারণ, আমি আগেই বলেছিলাম যে এর আগে মান্তবের অধিকার রক্ষা করার জন্ত কতবার নির্বাচন হয়ে গেছে। স্তার, সোমনাথবার ঐকা, দৃঢ্তার কথা বলেছেন। আমরা মনে করি না যে এই দৃঢ় ভিত্তি ক্ষুত্র হবার কোন করেণ আছে। তবে স্থভাবতঃই বাংলার মান্তযের কাছে আমাদের আজকের যে মতানৈকা এটা প্রতিভাত হবে এবং গণতান্ত্রিক মোর্চার এই সামান্ত কয়েকদিন অতিক্রমের পর এখন থেকে বাবধান রচিত হল জনমানসে একটা বিল্রান্তির স্বন্থী হওয়। অসম্ভব নয় এবং সেধানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপ্রলি তংপর আছে এবং এর জন্ত আমাদের অন্তব্য শরিকদেরও দায়িত্ব আছে। সেইজন্ত আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। কারণ এর স্বযোগ নিয়ে আমাদের মধ্যে যেন ব্যবধান সন্তিনা হয় বা ভূল বোঝাব্রির সৃষ্টি না হয়। এই বক্তবা রেথে আমি আমার কথা শেষ করছি।

The motion of Shri Prafulla Kanti Ghosh that the Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to

## Second Report of the Business Advisory Committee

[ 7-20-7-23 p.m.]

Mr. Speaker: I beg to present the Second Report of the Business Advisor Committee which at its meeting held on the 11th and 12th April, 1972 at m chamber considered the question of allocation of dates and time for disposal c legislative business and recommended as follows:—

Monday, 24-4-72

The West Bengal Maintenance of Publi Order Bill, 1972 (Introduction, Consideration and Passing)...... 4 hours

Tuesday, 25-4-72

The West Bengal Slum Areas (Improvemen and Clearance) Bill, 1972 (Introduction Consideration and Passing)....... 4 hours

Wednessday, 26-4-72

- (i) The West Bengal Relief Undertaking (Special Provisions) Bill, 1972 (Introduction Consideration and Passing).
   3 hour
- (ii) The Calcutta Municipal (Amendment) Bill 1972 (Introduction, Consideration and Passing

... . ...1 hou

Friday, 28-4-72

Saturday, 29-4-72

The Assembly will sit at 1 p. m. on Saturday, the 29th April, 1972 and there will be no Question, Calling Attention or Montion Cases on that day.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Sir, I beg to move that the Second Report of the Business Advisory Committee presented this day be agreed to by the House The motion was agreed to.

Mr. Speaker: The decision of the Committee is being circulated just now.

#### Adjournment

The House was then adjourned at 7.23 p. m. till 1 p.m. on Monday, the 24th April, 1972, at the Assemqly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 24th April, 1972, at 1 p m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 11 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 1 Deputy Minister and 169 Members.

#### Obituary

[1-00-1-03 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable Members, before the day's proceedings are commenced, it is with a feeling of utmost regret that I have to refer to you the sad and untimely demise of Shri Prosun Kumar Ghosh, a sitting member of this august House. He passed away on the 19th last. He was returned in the last general election from Jaynagar constituency on a Congress ticket. A bachelor and a graduate from Scottish Church College, Shri Ghosh was sincerely and wholeheartedly devoted to the Congress Organisation. He was the Chairman of South 24-Parganas District Congress Committee and also a former Chairman of the Joynagar-Majilpur Municipality. He had active connections with many other social organisations. A former Joint-Secretary of undivided Congress Organisation of 24-Parganas district, he was one of those who was principally responsible for the Ruling Congress Organisation in his district,

May his soul rest in peace.

I would now request the Hon'ble Members to rise in their seats and observe silence for 2 minutes as a mark of respect to the departed soul.

( Members rose in their seats and observed silence for 2 minutes. )

Thank you, ladies and gentlemen, Secretary will do the needful.

A meeting of the Business Advisory Committee will be held in my chamber today at 1-30 p.m. Honourable Members of the Committee are requested to be present.

The House stands adjourned till 1-00 p.m. on Tuesday, the 25th April, 1972.

#### Adjournment

The House was accordingly adjourned at 1-03 p.m. till 1 p.m on Tuesday, the 25th April, 1972, at the "Assembly House", Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 25th April, 1972, at 1 p m

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 14 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 200 Members.

[ 1-00-1-10 p.m. ]

#### OATH OR AFFIRMATION

Mr. Speaker: Honourable Members, if any one has not yet made an oath or affirmation of allegiance, he may kindly do so.

( There was none to take oath )

Mr. Speaker: Questions.

শীনিতাইপদ সরকার: স্থার, আমার একটা স্বাধীকারের প্রশ্ন আছে। আমি গত ৫ই তারিথে একটা প্রশ্ন করেছিলাম আমি তার উত্তর পাইনি মাননীয় সেচমগ্রী মহাশয় বলেছিলেন যে এটা আমার অধীনে নয় কবি ক্ষুত্র-সেচ বিভাগের প্রশ্ন, আপনি সেখানে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন। আমার সেচ প্রকল্প সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিলাম ৫০নং অসমোদিত প্রশ্ন নং ৪১ এটা ৫ই তারিথে আমি উত্তর দাবী করেছিলাম ও সেটা এ্যাডমিটেড হয়েছিল। সে দিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন আপনি যথোপয়ক্ত বিভাগের প্রশ্ন করবেন জ্বাব দেওয়া হবে কিন্তু একটা বিষয়ে ৩৮৫নং প্রশ্ন সেটা ডিসএ্যালাউ হয়েছে তা আমি ক্ষুত্র কবি ও সেচ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জ্বাব চাই। এ ব্যাপারে উল্লেখ করতে পারি যে লক্ষ লক্ষ টাকা থরচ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু সেখানে কিছু হছে না।

Mr. Speaker: Mr. Sarkar, one hour is allotted for these questions. If you lose this one hour by raising other points then the House will lose much valuable opportunity for which this time has been allotted. You can raise this matter after the question hour.

**জ্রীনিতাইপদ সর গারঃ** আমি স্থার, এ ব্যাপারে একট জানতে চাই।

**এনিরেশচন্দ্র চাকীঃ** স্থার আমিও এ প্রশ্ন তুলেছিশাম কারণ লক্ষ্ণ টাকা থরচ হয়েছে এট যা**চ্ছে ঐ থালটা** আমার কেন্দ্র দিয়ে গেছে এবং এর জন্ম হাজার হাজার টাকা থরচ হয়েছে এট হলে হাজার হাজার চাষী ছর্দশার হাত থেকে রক্ষা পায়।

Mr. Speaker: Mr. Chaki, I shall not allow any discussion just now. Le me proceed with the regular business it questions. When the question how will be over you may bring this matter to my notice and I will certainly look into it. Now, let us go on with starred question No. 131.

#### Starred Questions

( To which oral answers were given )

# কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবছণ সংস্থা

\*১৩১। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*১৬২) **শ্রীনিডাইপদ সরকার** স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় বর্তমানে মোট বাসের সংখ্যা কত:
- (খ) উহার মধ্যে কতগুলি বাস বর্তমানে রাস্তায় চলিতেছে: এবং
- (গ) রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত ?
- Shri Gyan Singh Sohanpal: (a) 1121 buses
  - (b) **543** buses
  - (c) 12933 employees.

**জ্রীনিডাইপদ সরকার:** স্থার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৫৪০টা বাস রাস্থায় চলছে। আর বাকি বাস যে চলছে না তার কারণ মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

**ঞ্জীজ্ঞানসিং সোহন পালঃ** অনেক কারণ আছে।

্রীনিভাইপদ সরকার: অনেক কারণের মধ্যে ছ-চারটে জানতে পারলে স্থবিধা হয় কারণ সরকারী বাসে আমরা জায়গা পাই না, কলকাতার জনসাধারণকে নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি জবাব দাবী করছি।

Shri Gyan Singh Schanpal: Out of 1121 buses, 423 buses have already outlived their lives and are due for condemnation. Thorefore, the number of serviceable buses of the C. S. T. C. are only 698. Of these 698 buses again, only 350 buses are young which have done half their lives and the remaining \$\frac{1}{2}8\$ buses have done more than half their lives. As a matter of fact, 255 out of 348 buses are running the last year of their lives and are due for condemnation and replacement in 1973-74.

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** অনেকগুলি State Bus এর spare parts চুার যাবার জন্ম বাসের হুর্গতি হয়েছে এটা ঠিক কি না ?

Shri Gyan Singh Sohanpal: It is not a fact.

**শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ** মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১২হাজার অর্থাৎ ১হাজার বাসের জন্ম ১৬হাজারের মত কর্মচারী। এক্ষেত্রে যেখানে বে-সরকারী বাসগুলি ৩।৪জন কর্মচারী দিয়ে চালাতে পারে সেখানে আমাদের সরকারী বাসে এত কর্মচারী কিসের জন্ম লাগবে প

্রী**জ্ঞানসিং সোহন পাল:** Privateএবং state under taking এর মধ্যে অনেক কোং আছে।

**এীনিভাইপদ সরকার:** রাষ্ট্রীয় পরিবহনে লাভ না লোকসান হচ্ছে গ

Mr. Speaker; This question does not arise.

এ নিরেশ চাকীঃ যাত্রী বহনের জন্ম কোলকাতায় যে সংখ্যক বাস দিয়েছেন সেটা কি যথেই?

Mr. Speaker: This is a mattr of opinion.

**এতি খিনীকুমার রায়ঃ** শতকরা ৫০ভাগ যে বাস চলছে তারমধ্যে আবার শতকরা ৩০ভাগ সময়মত চলে না। তাহলে এই যে একটা জাতীয় সমস্তা এই সমস্তা সমাধানের জন্ত কি চিন্তা করছেন ?

**এজানসিং সোহন পাল** ; নিশ্চয়।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বস্তুঃ State Transportএর কতকগুলি বাস repair করে চালান যেত, কিন্তুতা সত্ত্বেও ২টা double deeker কে ৬০০টাকায় বিক্রিকরা যে হয়েছে এ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি ?

**এীজ্ঞানসিং সোহন পালঃ** নোটিশ চাই।

**শ্রীআবন্ধুল বারি বিশ্বাস**ঃ যেভাবে জাতীয় সম্পতি নই হচ্ছে এগুলি কি কারণে পড়ে আছে এ নিয়ে কি কোন enquiry committee করার ব্যবস্থা করেছেন কি ?

**শ্রীজ্ঞানসিং সোহন পাল:** Enquiry committee করার কথা চিন্তা করছি না, তবে আগেই বলেছি মনেকগুলি কারণ আছে।

**শ্রীআবতুল বারি বিশ্বাসঃ** অনেকগুলি কারণ যাই থাক, spare parts চুরি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছেন It is not a fact. অতএব সমস্থ কারণগুলি নিয়ে একটা enquiry কবার ব্যবস্থা তিনি কি করবেন গ

**এীজ্ঞানসিং সোহন পালঃ** সে লাইনে এখন চিন্তা করছি না।

[ 1-10—1 20 p m. ]

শীশহরদাস পাল: মদ্রিমহাশয় জানাবেন কি বেখানে Private Busa রোড ট্যাক্স দিতে হয় এবং টায়ার কিনতে হয় বাজারে বেশী দামে, কিন্তু পাবলিক বাসে রোড ট্যাক্স দিতে হয় না, বা টায়ার বেশি দামে কিনতে হয় না, কন্ট্রোল দরে পায়, স্থানে পাবলিক বাসে এত লোকসান কেন ?

Mr. Speaker: The question does not arise.

**শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী**ঃ এত বাস চলছে। সামরা দেখেছি সংবাদপত্তে বিস্কৃতভাবে লেখা হয়েছে তার লোকসানের পরিমাণের বহর। মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি এটা লাভজনক না ফলাভজনক এবং এর লোকসান কত এবং এটা দূর করার জন্ত কি করছেন ?

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য

- \*১৩২। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৭১।) **এঠাকুরদাস মাহাতে।ঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি-মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গত ১৯৭০ সালে বকার ক্ষতিগ্রন্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানন সমূহের জন্ম যে সরকারী সাহায্যদানের নিদেশি দেওয়া হইয়াছিল অভাবিধি বহু বিভালয় আবেদন করিয়াও সেই সাহায্য পায় নাই:
  - (খ) অবগত থাকিলে, সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিতেছেন;
  - (গ) ইহা কি সত্য যে, যেসমন্ত বিভালয়ের বজায় ক্ষম্কতির এনকোয়ারী রিপোর্ট গত ৯ই মার্চ, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে শিক্ষা বিভাগে পৌছাইয়াডে কেবলমাত্র সেইসমন্ত বিভালয় এই বৎসর টাকা পাইবে . এবং
  - (ঘ) সত্য হইলে, ৯ই মার্চ ১৯৭২ তারিথের পর যেসকল বিজ্ঞালয়ের রিপোর্ট আসিবে সেই বিজ্ঞালয়গুলিকে ১৯৭২-'৭০ আর্থিক বৎসরে ফ্লাড গ্র্যান্টের টাক। দিবার জন্স কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন ?

Mr. Speaker: Starrted question No. 132 is held over, because the reply has not yet been received by me.

## কাঁথি মহকুমায় টেপ্ট রিলিকের পে-মাষ্টারনের প্রাপ্য টাকা

\*১৩৩। (অফুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৩৪।) **শ্রীস্থধীরচন্দ্র দাস**ঃ ত্রাণ ও সমাজ-কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অফগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য, কাথি মহকুমায় টেপ্ট রিলিফের অনেক পে-মাষ্টারের পাওনা টাক। ১৯৬৮ হইতে এখন পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই;
- (খ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি,
- (গ) কতজন পে-মাষ্টারের টাকা বাকী আছে; এবং
- (ঘ) ঐ টাকা মিটাইবার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

# শ্রীসন্তোষ কুমার রায়:

- (क) হাা, কিছু সংখ্যক পে-মান্তারের পাওনা টাকা বাকী আছে।
- (থ) পে-মাষ্ট্রারগণ টেপ্ট রিলিফ স্কীমের হিসাবপত্র যথা সময়ে দাখিল না করায় এবং কথনও কথনও জেলা শাসকের হাতে ঐ থাতে যথেষ্ট পরিমান অর্থ না থাকায়।
- (গ) ১২৩২ জন।
- (ঘ) পাওনা টাকা অতি শীঘ্র মিটীইবার জন্ম জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীস্থাীর চন্দ্র দাসঃঃ হুটো কারণে গোলমাল হয়েছে বললেন। অনেকে হিসাবপত্র ঠিক দিয়েছে এটা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা দেওয়া সত্ত্বেও সরকারী শিথিলতা বা হুনাঁতি কি কারণে এটা দেওয়া হয় নি এই বিষয়ে কিছু অমুসন্ধান করেছেন কি ?

্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ পাওনা টাকা অতি শীঘ্র মিটাইবার জন্ম জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীসূধীরচ**্ত দাস**ঃ জেলাশাসকের কাছে নিকা আছে কি এবং তিনি দিতে পারবেন কি ? শ্রীসত্যোষ কুমার রায়ঃ জেলাশাসককে বলা হয়েছে এবং এই টাকা দেওয়ার জন্ম ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

## মোটর সরঞ্চামের ছপ্রাপত্তা

- \*১৩৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*২২০।) **এ আধিনী রায়**ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপুরক জানাইরেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, মোটরের সাজ-সরঞ্জাম (টায়ার সহ) বাজারে পাওয়া যাইতেছে না;
  - (থ) সত্য হইলে, কোন্ কোন্ সরঞ্জাম জম্পুণিস হইয়াছে এবং ঐ জব্যের নিয়ন্ত্রিত দর থাকিলে তাহা কত . এবং
  - (গ) গত :লা ডিসেম্বর, :৯৭১ দাল হইতে ৩১শে মার্চ, :৯৭২ দাল পর্যস্ত জেলাভিত্তিক প্রতি মাদে টায়ার-টিউবের সরবরাহের চাহিদা ও প্রকৃত সরবরাহের সংখ্যা কত ?

Shri Gyan Singh Sohanpal

- (a) Government is aware that there is soarcity of giant sized tyres in the market.
- (b) No formal contr I order in respect of tyre tube and other motor accessories has been used by Government. There is however uniform prices of each separate articles fixed by the manufacturers.
- (c) The matter is dealt with by the Food & Supplies Department.

শ্রীঅশ্বিনী কুমার রায় ঃ বাস চলছে কি না এটা আপনার দায়ীত। বাস মালিকরা টায়ারের অভাব পাছে কি না এটা আপনার জবাব থাকা উচিত ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, এটা যাতে পুনরায় পরের সপ্তাহে জবাব পাই তারজন্য আবেদন করছি।

Mr. Speaker: Have you heard what Honourable Members has stated?

**্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল** এটা কুড এণ্ড সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্ট ড্রিল করেন এবং তাঁদের কাছে প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন।

# গ্রামাঞ্চলে জি, আর, বৃদ্ধি

- \*১৩৫। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*২৫৩।) **শ্রীমহম্মদ দেদার বকস**ঃ আণ এবং সমাজ-কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) গ্রাম বাঙ্লার হঃন্ত জনসাধারণের অবর্ণনীয় হঃথক নিবারণের জন্স জি, আর-এর হার বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং
  - (थ) পরিকল্পনা থাকিলে, তাহা কি এবং কবে হইতে চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ (ক) এবং (ব) হাঁ।; চলতি আর্থিক বংসরের প্রথম তিন মাস সর্থাৎ এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় থয়রাতি সাহায্যের বর্তমান হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করে এই থাতে আন্তুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থরচ করার সিদ্ধান্ত সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছেন।

্রীমহম্মদ দেদার বকসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে ৫০ লক্ষ টাকা প্রথম নি মাসেত থরচ করবেন। কিন্তু দেশের যে হুরবন্থা বিশেষ করে গ্রামবাংলার হুঃস্থ জনসাধারণের জন্য আবার এটা পুনর্বিবেচনা করুন যাতে এটাকে আরও কিছু বৃদ্ধি করা যায় বা টাকার অংশকে বৃদ্ধি করে এবং জি আর-এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার কথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ভাবছেন কি ?

**্রীসত্তোষ কুমার রায়ঃ** মাননীয় সদস্ত হয়ত অবগত আছেন যে অলাল বছরে এই তিন মাসে আন্তমানিক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। আনাদের সীমিত অর্থ বরাদ্দের মধ্যে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে আমরা এই অর্থ মঞ্জর করেছি।

**এতিছিন কুমার সামশুঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে তিনি যে থয়রাতি সাহায্যের পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা কি ইন কোয়ানটিটি বাডানো হবে না ইন নাম্বারে বাড়ানো হবে ?

**জ্রীসন্তোষ কুমার রায়** ঃ কোয়ানটিটি বাডানোর কোন উপায় নাই। পরিমাণ বৃদ্ধির জন্মই করেছি যাতে বেশী সংখ্যক লোক এর স্লযোগ পায়।

**শ্রীপুরঞ্জয় পরামানিকঃ** আপনি বললেন এপ্রিল, মে, জুন মাসের জন্স। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে থয়রাতি সাহায্যের হার কি বাড়বে ?

শ্রীসংখাব কুমার রায়ঃ আপনি জানেন যে আমরা ৪ মাসের জন্য বাজেট মঞ্রি নিয়েছি এবং টোট্যাল বাজেটে যে টাকা বরাদ হয়েছে আনুমানিক ৬০ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা এই তিন মাসে থরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

জ্ঞীনরেশচন্দ্র চাকীঃ বর্তমানে কি হারে জি আর দেওয়া হয় এবং কাদের দেওয়া হয় ?

**এীসভোষ কুমার রায়**ঃ জি আর দেওয়া হয আপনারা জানেন হ' কে জি করে। আর দেবার নিয়ম ছিল এতদিন স্থায়ী হংস্থ যারা কাজ করার অন্তপযুক্ত, অস্ত্রুস্থ, বৃদ্ধ এবং এখন তাদের পরিমাণ কিছু বাড়ানো হয়েছে। যারা এখন একেবারে অনাহারে আছে এইরকম লোকদের জি আর দেওয়া হবে।

**এ আবস্কুল বারি বিশ্বাসঃ** এখন যে আপনারা বৃদ্ধি করেছেন; এপ্রিল, মে, জুন মাসের আগে কত পেত ১০০ ভাগের মধ্যে আর এখন ১০০ ভাগের মধ্যে কত দিছেন ?

**শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ঃ** পার্সেণ্টেজ হিসাব করে কিছু করিনি। ১৫ লক্ষ টাকার জায়গায় এখন ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ করা হয়েছে।

শ্রীপুরঞ্জয় পরামানিক: পূর্বে আগেকার সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিলেন যে হাজারে হ'জন করে সাহায্য পাবে এখন হাজারে কতজনের ব্যবস্থা করেছেন ?

**্রীসন্তোষ কুমার রায়**ঃ আপনারা জানেন, হাজারে হজন করে হিসাব করে তথন ১৫ লক্ষ ট্রাকার প্রয়োজন ছিল এই তিন মাসে এঞ্জন ৫০ লক্ষ টাকা বরান্ধ করেছি।

**এ আবহুল বারি বিশ্বাসঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বক্তাবিধ্বস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণকার্যের যে সাংখ্যা দেওয়া হচ্ছে সেই সাহায্য বৃদ্ধির জন্ত কোন চিস্তা করছেন কি ?

**এসিভোষ কুমার রায়**ঃ মাননীয় সদস্য অবগত আছেন খয়রাতী সাহায্য বাবদ সারা বছরের জন্য যে অর্থ বরান্দ করা হয়েছে তার বেশীরভাগই আমরা এই তিন মাসের মধ্যে খরচ করব বলে সিন্ধান্ত নিয়েছি।

و چه د

শ্রীশরৎ চন্দ্র দাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে, জি আরের বেতালিকা তৈরী বা হছে সেটা কে তৈরী করছে এবং কাকে দিয়ে তৈরী করানো হছে ?

Mr. Speaker: That question does not arise.

শ্রীসরোজ রায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তিনবারই বললেন যে গতবারে ১৫ লক টাকা থরচ রেছে এবারে ৫০ লক টাকা আমরা ধরেছি কিন্তু গত হ'তিনবার কনটিউনিয়াস বস্থায় এবং বিভিন্ন বিগায় ওকাতে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার তুলনায় এখনকার সঙ্কট অনেক বেশী এবং মাননীয় দ্রিমহাশয় তিনি যথন মেদিনীপুরে এম. এল. এ দের সঙ্গে মিট করে প্রয়োজনীয় তালিকা ঠিক রিছিলেন তথন তিনি নিজেই জানেন যে এ বছরের সঙ্কটটা অনেক বেশী। স্কুতরাং এই ৫০ লক্ষাকা যথেই কি না এবং আরো বাডানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ৫

Mr. Speaker: That is matter of opinion.

## মাধ্যমিক বিজ্ঞালয় ও শিক্ষকদের বেতন

\*১৩৬। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৬৭।) **শ্রীনর্মেশচন্দ্র চাকীঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় ক্যেত্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) পশ্চিম বাঙলায় কত মাধ্যমিক বিভালয় আছে:
- (খ) ইহার মধ্যে কতগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত aided এবং কতগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় unaided ;
- (গ) এইসব বিভালয়ের শিক্ষকদের মোট সংখ্যা কত;
- (ঘ) ইহা কি সত্য যে শিক্ষকগণ নিয়মিত এবং পুরা বেতন পান না; এবং
- (৬) যদি সত্য হয়, তবে সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবিতেছেন ?

# শ্রীয়ত্যপ্রর ব্যানার্জি:

(ক) মাধ্যমিক বিভালয়ের সংখ্যা:-

KIÈNZ

|             | হাহসুল                                                               | 4001         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | হায়ার সেকেণ্ডারী স্থূল                                              | >>>9         |
|             | জুনিয়র হাইস্কুল                                                     | ২৬৬০         |
| (খ)         | সাহায্য প্রাপ্ত বিভালয়ের সংখ্য। :—                                  |              |
| (2)         | সাহায্য প্রাপ্ত হাইস্কৃল এবং                                         |              |
|             | হায়ার দেক গুারী স্থূল                                               | 2210         |
|             | ( সম্পূর্ণ ঘাটতি ভিত্তিক )                                           |              |
| (٤)         | হাইস্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ( লাম্প গ্রাণ্ট প্রাপ্ত—বাৎসরিক ) | 7489         |
|             | ( ৬,০০০ টাকা হইতে ২৫,০০০ টাকা পর্যস্ত )                              |              |
| <b>(</b> 9) | জ্নিয়র হাইস্কুল ( ল্যাম্প গ্রাণ্ট প্রাপ্ত )                         | <b>२७</b> ०8 |
| সাহ         | ায্য বিহীন বিভালয়ের সংখ্যা :—                                       |              |
| (2)         | হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল                                      | २१२          |
| (२)         | জুনিয়র হাইস্কুল                                                     | ৩৫৬          |
|             |                                                                      |              |

(গ) ৭৫,৩৭৪

- (ঘ) বেসরকারী মাধ্যমিক বিভালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরুলদের বেতন সংশ্লিষ্ট পরিচাল সমিতি দিয়া থাকেন এবং নিয়মিত ও পুরা বেতন দেওয়া তাঁহাদেরই দায়িয়। এইয় অভিযোগ আছে যে অনেক মাধ্যমিক বিভালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরুল নিয়মিত পুরা বেতন পান না।
- (৬) অনিয়মিত এবং পুরা বেতন না পাইবার কারণ প্রধানতঃ—
- (২) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বেতন দেয় তাহাদের বেতন নিয়মিত আদায় হয় না.
- (২) সরকারী অনুদান কোন কোন সময়ে পাইতে বিলয় হয়।

এ পর্যস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়ের অন্তদান শিক্ষাধিকতা দপ্তর, কলিকাতা হইতে বিভি
বিভালয়ে পাঠানো হইত, ইহাতে কিছু বিলম্ব হইত। বাহাতে অন্তদান দেওয়া স্বান্থিত করা ব
সেজস্ত প্রতি জেলায় মাধ্যমিক শাখার জন্ত একটি জেলা স্থল পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে
এই আর্থিক বৎসর হইতে ( অর্থাৎ, ১৯৭২-৭০) উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়ের অন্তদান জেলা বিভাগ পরিদর্শকের অফিস হইতে দেওয়া হইবে। আশা করা বায় এই ব্যবস্থার অন্তদান প্রদানি হইবে। তবে নিয়মিতভাবে বেতন দিতে হইলে ছাজছাত্রীদের কাছ হইতেও নিয্মিত বেতন আদ করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে পরিচালক স্মিতিকেও সচেট্ হইতে হইবে।

[1-20—1-30 p.m.]

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে, যেগুলি আন-এডেড স্কুল আন ম্যানেজমেণ্ট কমিটির পরিচালনায় সেই সব স্কুলগুলির পুরো বেতন দেওয়ার দায়িও ম্যানেজমেণ্ট কমিটির। কিন্তু এখানে কি সরকারের কিছু করবার নেই ? যদি ম্যানেজমেণ্ট কমিটি না দে তাহলে এখানে এমগ্রমেণ্ট দেবার নামে একসগ্রেটেশন করা হচ্ছে না ? এবং পশ্চিম বাংল শিক্ষিত যুবকদের, এডুকেটেড ইয়ুথদের, মাষ্টারী দেবার নাম করে, এমগ্রমেণ্ট দেবার নাম করে একগ্রমেণ্ট করা হচ্ছে তাতে সরকার বাহাছরের কি কিছু করার নেই ?

**শ্রীমৃত্যুপ্তর ব্যানার্জী**ঃ এটা শ্রম বিভাগকেই জানালে ভাল হয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ এটা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত তাই মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে চাই যে, এই সব স্থলগুলিতে এমগ্রমেন্টের নামে এক্সপ্রটেশন চলছে এবং এই স্থযোগ নিচ্ছে এই স্থলগুলিকে এডেড করে সেথানকার শিক্ষকশিক্ষিকাদের এই রকম এক্সপ্রটেশনের হাত থেটেরক্ষা করবার জন্ম আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি ন। ?

**এীমুত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** এই স্থলগুলি সাহায্য প্রাথনা করলে বিবেচনা করতে পারি।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। আমি জানি অনেক জায়গায় প্রার্থন না মঞ্ব করা হয়েছে। এই বিষয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে, এই ভিত্তিতে সাহায্য মঞ্ব করবে কি না ?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ এই ভিত্তিতে সময় লাগবে। সাহায্য পেতে হলে যোগ্যতা থাকা চাই।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ এই যে এখানে ৬ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত লাম গ্রাণ্ট দেওয়া হচ্ছে, এই বিরাট ফারাকের কারণ কি ?

**শ্রিমুত্যঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** এটা একটু সময় লাগবে।

**ঞ্জিত্তিন কুমার সামন্ত**ঃ আগামী আর্থিক বছরে যে সমস্ত স্থলগুলি সাহাযোর জন্ম আবেদন করেছে, সেই উচ্চ মাধ্যমিক স্থলের সংখ্যা কত ?

**শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ এটা বলতে সময় লাগবে।

**এ জুহিন কুমার সামস্তঃ** যে সমস্ত স্থুল সাহাযোর জন্ম আবেদন করেছে এবং যাদের আবেদন গত ৫।৬ বছর ধরে পড়ে আছে তাদের সংখ্যা কত হবে ?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের সামনে সংখ্যা রেখেছি; সাহায্য পাছে না এরকম বিভালয়ের সংখ্যা মাত্র ২৭২টি। কাজে কাজেই দেখা যাছে বেশীরভাগ স্কলই সাহায্য পাছে।

শ্রীমন্ত্রী ইলা মিত্রঃ গত নভেম্বর মাসে একটা সকুলার দেওয়া হয়েছে, যে কোন স্কুলকে রিকগনিসন দেওয়া হবে না এবং তারজ্ঞ কোন ইন্সপেকসন হবে না। আমি জানতে চাই এরকম ধরনের কোন সাকুলার এড়কেশন ডিপাটমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে কি ?

শীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ কোন মাসে দেওয়া হয়েছে আমি বলতে পারি না, তবে হয়েছে এ থবর জানি। এর কারণ হচ্ছে স্কলগুলি বাড্ছে অবৈজ্ঞানিকভাবে। যেথানে প্রয়োজন আছে অনেক ক্ষেত্রে সেখানে স্কল হয়নি, আবার অনেক জায়গায় প্রয়োজনের চেয়ে স্কল বেশী হয়েছে। তাহলেও সম্প্রতি আমি অর্ডার দিয়েছি এটি সংশোধন করবার জন্স।

শীমতী ইলা মিজঃ এই ক্ষলগুলি অনেক্দিন ধরে চলছে এবং এই সমস্ত স্কুলের ছাতাছাতীরা প্রীকা দেবে, এই রকম অবস্থায় এই রকম স্কুলার যাবার জন্স কোন রকম ইন্সপেক্শন হবে না, কাজেই এই সমস্ত স্কুলগুলি সম্পর্কে কি হবে ?

**এীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী** : এই গুলি বিবেচনা করছি, অন্নসন্ধান আরম্ভ করেছি।

**এপিরেশ চল্জ গোস্থামী**ঃ সাহাযাবিহীন বিভালয় গুলিকে সরকার ঘাটতিভিত্তিক বিভালয় ইসাবে গ্রহণ করার জন্ম পরিকল্পন। গ্রহণ করেছেন, সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে কত দিন গাগবে প

**@মৃত্যুঞ্ম ব্যানার্জী**ঃ কিছু সময় লাগবে, সাহাব্য চাইলেই পাওয়া বায় না, বোগ্যতা কা চাই।

শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী ঃ আমার কথা হচ্ছে সরকার ঘোষণা করেছেন এখন থেকে যতগুলি বিছালয় হবে তার সমস্ত ফাইনান্শিয়াল দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে এবং যতগুলি বিছালয় হরেছে নিরা ঘাটভিভিত্তিক সাহায্য পাবে, এখানে আবেদন করেছে কি করেনি, সে প্রশ্ন ময়, যে ঘোষণা নিনীয় মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় করেছেন, সেটা ১লা মে থেকে কার্যকরী করার কথা ছিল, আমি জিজ্ঞাসা বিছি, ঘাটভিভিত্তিক সাহায্য দেওয়া ১লা মে থেকে কার্যকরী করা সম্ভব হবে কি না ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যামার্জীঃ** এ সম্বন্ধে মৃখ্যমন্ত্রিমহাশয় যা বলেছেন তা ঠিক, আমরা টাকা পাবার চ্ঠা করছি, টাকা পেলে নিশ্চই চেষ্টা করব।

**্র্রীমভী ইলা মিত্রঃ** সমস্ত রিকগ্নিশন বন্ধ থাকায় ইন্সপেক্শন হচ্ছে না। এই যে ক্রির দিয়েছেন নভেম্বর মাসে সেটা উইথছ্র করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি?

**শ্রিমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** বিবেচনা করছি, বল্লাম তো।

Mr. Speaker: Starred question No. 137 is held over.

#### Loss in State Transport Corporations

- \*138. (Admitted question No. \*284.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be please to state -
  - (a) if it is a fact that the Government is sustaining heavy financial loss in almost every undertaking of the Home (Transport) Department;
  - (b) if so, the extent of loss sustained by the Government for the last three years in the following:
    - (i) West Bengal State Transport Corporation.
    - (ii) North Bengal State Transport Corporation,
    - (iii) Durgapur State Transport Corporation.
  - (c) the reasons for such loss; and
  - (d) the steps Government proposes to minimise such losses?

#### Shri Gvan Singh Sohanpal: (a) Yes.

(b) (i) Perhaps the C. S. T. C. is meant in which the losses are:

Rs. 366.58 lakhs in 1969-70

Rs. 412.07 lakhs in 1970-71

Rs. 467.81 lakhs in 1971-72.

(ii) Rs. 33.27 lakhs in 1969-70

Rs: 48.99 lakhs in 1970-71

Rs. 40.08 lakhs in 1971-72 (estimated).

(iii) Rs. 29.28 lakhs in 1969-70

Rs. 43.95 lakhs in 1970-71

Rs. 56.53 lakhs in 1971-72

(estimated).

(c) and (d) Statements showing reasons for such losses are laid on the table.

#### Statement referred to in starred question No. 138 (c) and (d)

#### STATEMENT A

- (c) Reasons for loss in Calcutta State Transport Corporations-
- Absolute indiscipline and wilful negligence amongst the staff at lower levels since 1967.

- (ii) Contineous rise in cost and expenditure on account of establishment, add. dearness allowances, higher rates of taxes, introduction of Octroi, higher railway freight charges and higher rate of contribution of employer's share to contributory Provident Fund.
- (iii) Lowest fare structure in India.
- (iv) In ordinate delay in replacement of old buses. Effective fleet strength has come down to 50 per cent.
- (v) Long delay in the clearance from Government of India of foreign exchange to import spare parts.

#### (d) Proposed measures for improvement—

- (i) Rehabilitation of the fleet by replacing unserviceable vehicle so that normal outshedding of 750 buses per day per shift can be achieved by 31-3-74. For the purpose CSTC have proposed to adopt an accelerated programme for 1972-73 and 1973-74 at a total estimated cost of about Rs. 800 lakhs. M/s. Ashok Leyland Co., Madras has been requested to supply 160 doubled-decker bus chassis during the year 1972-73.
- (ii) More long distance bus services will be opened.

#### STATEMENT B

#### (c) Reasons for loss in North Bengal State Transport Corporation:

- (i) Increase in establishment cost due to revision of pay-scales in 1966-67 and due to political interference in the affairs of the Corporation. Checking on the routes was not possible due to the stand taken by the CPM dominated Union.
- (ii) A large proportion of over-age vehicles. 80 buses out of the total fleet of 236 need replacement.
- (iii) Fare structure has remained unchanged since 1952.
- (iv) Rise in cost an expenditure on account of :-
  - (a) Establishment,
  - (b) Addl. Dearness Allowance.
  - (c) Rise in the prices of fuel, tyres, lubricant and spares,
  - (d) Higher rates of taxes,
  - (e) Introduction of Octroi,
  - (f) Higher railway freight charges,
  - (g) Higher rate of contribution of employers' share to Contributory Provident Fund.
- (v) Floods and border tention during 1971.
- (d)(i) Opening of more long-distance express services which are more remunerative.
- (ii) Addition of more buses and trucks to the fleet. An IDBI loan of Rs. 20 lakhs is being obtained by NBSTC this year for the purchase of 28

bus chassis. Attempts are also being made to obtain a furthe IDBI loan of Rs. 50 lakhs for acquisition of another 68 bus chassis and 8 truck chassis.

- (iii) Intensive checking operations by surprise squads and vigilance squads.
- (iv) Modernisatian of all the workshops at Cooch Behar, Siliguri, Raniganj and Malda.

#### STATEMENT C

## (c) Reasons for loss in Durgapur State Transport Borad:

- (i) Strikes and bandhs, law and order position and general labour unrest in Durgapur area have contributed to a fall of revenue.
- (ii) Absolute indiscipline and wilful negligence amongst the staff at lower levels since 1967.
- (iii) Cost of operation viz., establishment, P.O.L., spare parts have risen due to factors beyond the central of D.S.T.B.
- (iv) Shortage of vehicles has led to a failure to run all the scheduled services. Out of 112 buses as many as 60 buses (including 25 condemned buses) require replacement immediately. Thus D.S.T.B. has been carrying on with a large proportion of uneconomic units and the resultant idle labour.
- (d) Government proposes the following steps :-
- (i) addition of new buses to the fleet,
- (ii) Repairs and overhauling of buses,
- (iii) Checking operations.
- (iv) Re-organisation of garage and stores of D.S.T.B.

## [1-30-1-40 p.m.]

**্রীরজনীকান্ত দলুই** ঃ নর্থ বেশল ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কপের্ণরেশন ১৯৬০-৬১ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে দেখেছি এখানে লাভ হয়েছে। তারপর ইউ. এফ. গভর্নদেন্ট আসার পর দেখলাম এখানে ক্ষৃতি হয়েছে। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?

**এজান সিং সোহনপালঃ** ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে লস হয়েছে এবং তার—

reasons (1) increase in establishment cost due to revision of pay scales in 1966-67 and due to political interference in the affairs of the Corporation. Checking on the routes was not possible due to the stand taken by the CPM dominated Union.

- (2) A large proportion of overage vehicles. 80 buses out of the total 236 buses needs replacement.
  - (3) Fare structure has remained unchanged since 1952.

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার ঃ ত্র্গাপুর টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ঘাটতি পুরণের জক্ত সরকারের কাছে যে স্থীম পাঠান হয়েছিল সেটা কতদিনের মধ্যে সরকার কার্যকরী করবেন জানাবেন কি ? Mr. Speaker: This supplementary does not arise.

**এ আবতুল বারি বিশ্বাসঃ** মন্ত্রিমহাশয় ওয়েষ্ঠ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রাহ্মপোর্ট কর্পোরেসন, নর্থ বেঙ্গল ষ্টেট ট্রাহ্মপোর্ট কর্পোরেসন এবং হর্গাপুর ষ্টেট ট্রাহ্মপোর্ট কর্পোরেসন—এর কথা বললেন। আমরা জানি মান্ত্র আশাতেই ব্যবসা করে, কিন্তু এথানে দেখছি ক্ষতির অঙ্ক বেড়েই যাছে,। আমি জানতে চাই এই ক্ষতি যাতে না হয় তারজন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কর্ছেন কি?

ত্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল: এখন কমতে আরম্ভ করেছে।

শ্রীরজ্ঞনীকান্ত দলুই: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা রোধ করবার জন্ম সারপ্রাইজড ভিজিট, চেকিং, ভিজিলেন্দ ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন কি না ?

শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল ঃ সব রকম বাবহা নেওয়া হচে।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার মান্ত্রমণার বললেন ত্গাপুর স্টে ট্রান্সপোর্ট কপোরেশনের ঘাটতি পুরণের জন্ম যে কীম পাঠান হয়েছে সেই প্রশ্ন এখানে আসে না। আমি জানতে চাই এই ঘাটতি পুরণের জন্ম সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রিমহাশয় কি চিন্তা করছেন ?

শীজনান সিং সোভনপাল: এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, যেমন—

Addition of few buses to the fleet, repair and overhauling of the buses, checking operations, reorganisations of garage and stores of Durgapur State Transport Board.

**শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার:** মন্ত্রিমহাশয় যে উত্তর দিলেন সেই কার্যকরী ব্যবস্থা হুগাপুর ১০ট টাল্যপোট কপোরেশনে কেন গ্রহণ করা হয় নি সেটা জানাবেন কি ?

**শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপালঃ** সেটা দেখা ২চ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ উনি বললেন এটা দেখবেন।

শীআবন্ধল বারি বিশ্বাস: মন্ত্রিমহাশয় অনেক ক্ষতির অন্ন দেখালেন এবং আমরা হে দিকেই তাকাছি সেই দিকেই দেখছি ক্ষতি। আমি জানতে চাই এর জন্য যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী দায়ী তাঁদের প্রকৃত সাজা দেবার জন্য বা তাঁদের বর্থাস্থ করবার ছন্য বাবন্তা করছেন কি না?

**ঞ্জান সিং সোহনপালঃ** গভর্ণমেন্ট এখন পর্যন্ত এরকম কোন কনঙ্গুসনে আসেনি।

**এ আবতুল বারি বিশ্বাসঃ** আপনি কি বললেন যে, সরকার কোন কনক্র সনে আসেনি ?

**শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল**ঃ এমপ্রমীরা দায়ী কিনা আনি সেই কনকুসনের কথা বলেছি।

**্রিজাবত্নল বারি বিশ্বাস:** এই বিষয় তদস্ত করে দেখে এই ক্ষতির জন্য যে সমস্ত অফিসারর। দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা ?

Shri Gyan Singh Sohonpal: I have stated that there are various factors which have contributed this loss and necessary steps are being taken to improve the position.

শ্রীক্ষাৰিনী রায় ঃ এই ব্যবস্থাপনার জন্য—এই re-organisation of the Durgapur State Transport. What is that re-organisation he has thought for ?

**্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল:** ইট ইজ এ ম্যাটার অব ডিটেলস্, নোটিশ দিলে বলতে পারবো।

শীরজনীকান্ত দলুইঃ ছর্গাপুর স্তেট ট্রান্সপোর্ট কপোরেশনের ইউনিয়ন সি. পি. এম. পরিচালিত ইউনিয়ন এবং তারা ঐ পার্টি এমপ্লয়াদের মধ্যে ইনডিসিপ্লিন আনবার চেষ্টা করছে এবং ট্রাইক করে লগ করিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, এই এসোশিয়েশন সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় কি চিস্তা করছেন ?

্রীজ্ঞান সিং সোহনপালঃ আগে ছিল সি পি এম ডমিনেটেড, এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

# গৃহনির্মাণ দাহায্য

- \*১৩৯। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৯১।) **ত্রীআ্যাফভাবউদ্দিন মণ্ডল**ঃ আণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্নগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—
  - (ক) হাওড়া জেলার আমতা ১নং ব্লকে বিগত বক্তায় গৃহহারাদের গৃহ নর্মাণ সাহায্য বাবদ কোন অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা; এবং
  - (थ) हार थाकल, कठ छोका पि ७ सा हाराह ?

## শ্রীসন্তোষকুমার রায়:

- (क) ই্যা।
- (থ) গৃহনির্মাণ বাবদ অমুদান (Grant) দেওয়া হয়েছে মোট ৮৮,৫১০টাকা।

শ্রীজ্ঞাঞ্চতাবুদ্দিন মণ্ডল: মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এখনও যেসমন্ত দরথান্ত তদন্ত না হয়ে পড়ে রয়েছে বি. ডি. ও অফিসে, সেইসমন্ত দরখান্তগুলোর টাকা কি দেওয়া হবে ?

**শ্রীসন্তোষকুমার রায়** ইতিপূর্বে আমি একটা প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলাম যে আমর। গৃহনির্মাণের অঞ্চানের জন্ম যে টাকা কেল্লের কাছ থেকে পেয়েছি, সেটা সম্পূর্ণ বিতরণ হয়ে গেছে। অতিরিক্ত অঞ্চানের জন্ম মুখ্যমন্ত্রী কেল্লের সঙ্গে লেখালেখি করছেন এবং অতিরিক্ত অঞ্চান না পেলে বন্যাবিধ্বন্ত অঞ্চলে গৃহনির্মাণ বাবদ কিছু দেওয়া যাবে না।

# আসানসোলে রবীক্রভবন

- \*১৪০। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩০৯।) শ্রীস্তকুমার বন্দোপাধ্যায়ঃ শিকা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপুর্বক জানাবেন কি—
  - (क) जामानरगारनद द्वरीख ज्वरानद निर्माणकार्य वर्जमारन कि जवसाय जारह;
  - (থ) কবে নাগাদ উক্ত ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার কথা ছিল; এবং
- (গ) সরকার উক্ত রবীক্রভবনের নির্মাণকার্য অরাঘিত করার জন্ম কি ব্যবস্থা অবশমন করছেন ?

  Mr. Speaker: The question is held over.

## রাধা কেমিক্যাল-এ সরকারী সাহায্য

- \*১৪১। (অন্ন্যাদিত প্রশ্ন নং \*৩০ ।) **শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য** উদ্বাস্ত পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্নগ্রহপূর্বক জানাবেন কি—
  - (ক) রাধা কেমিক্যাল-এ সরকার কোন সাহায্য দিয়েছেন কিনা,

- (थ) मित्रा था कि ल्ल-
  - (১) তাহার পরিমাণ কত:
  - (২) কি শর্তে ঐ টাকা দেওয়া হই রাছিল: এবং
  - (৩) ঐ শত প্রতিপালিত হইতেছে কিনা;
- (গ) ঐ কারখানা সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা; এবং
- (ষ) ঐ কার্থানায় শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন কথা সরকার অবগত আছেন কিনা?

## শ্রীসন্থোকু মার রায়ঃ

- (ক) হাঁগ:
- (থ) (১) ৪লক টাকা;
  - (২) ৪ই পারসেন্ট হারে ৮টি সমান বাধিক কিন্তিতে স্থদেম্লে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার এবং ২৫০জন উদ্বাস্তকে চাকুরী দেওয়ার শর্ত হইয়াছিল, এবং
  - (৩) বহুলাংশে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং হইতেছে;
- (গ) না:
- (ঘ) না।

## উত্তরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবছণ সংস্থার কেন্দ্রীয় কারখানা

- \*১৪২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৮২।) **শ্রীমধুসূদন রায়ঃ** স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমগাশর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক কোচবিহারে উদ্ভরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বিভাগের কেন্দ্রীয় কারথানা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং
- (খ) থাকিলে, কবে নাগাদ উহা স্থাপিত হইবে ? [1-40-1-50 p.m.]

## Shri Gyan Singh Sohanpal: (a) Yes.

(b) At present it cannot be stated.

# হাই মাজাসা কাইন্যাল পরীকা

- \*১৪৩। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪১৩।) **এছিবিবুর রহমান**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি-মহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (क) ऋन कांडेनान विदेश होई मांजांत्रा कांडेनान शतीयकांत्र मान विकरे कि ना ;
  - (খ) মান এক হইলে, উক্ত পরীক্ষাদ্বয়ে উর্জীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্তির এবং চাকরির ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য আছে কি না; এবং
  - (ग) थाकिल, এ विषय मत्रकात कि वावश कत्रहर ?

# শ্রীমুত্যঞ্জয় ব্যানার্জী:

- (क) হাা, উক্ত পরীক্ষা ত্ইটির মান একই ।
- (খ) না, উক্ত পরীক্ষাঘ্যে উর্ভীণ ছাত্র-ছাত্রীদের উর্চতর শিক্ষা প্রাপ্তির এবং চাকুরীর কেত্রে

কোন বৈষমা নাই। তবে, যতদুর জানা যায়, হাই মান্ত্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পি ইউ পরীক্ষা দিবার অন্তমতি পায় ন।।

(গ হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী যাহাতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পি.ইউ পরীক্ষা দিতে পারে তাহার জন্ম বিশ্ববিভালয় সমূহের প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্মাদ্রাসা বোর্ড সচের হুইতে পারেন।

**শ্রীছবিবুর রহমানঃ** এই যে হাই মান্ত্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্ররা প্রাইভেট পি ইউ পরীক্ষা দিতে পারে না. এই সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করছেন ?

**শ্রীমতাঞ্জয় ব্যামার্ক্তী**ঃ আমাদের কাছে সমস্তাটি রাথলে আমরা চেঠা করতে পারি।

**্রীআবত্তল বারি বিশ্বাস**ঃ এই মাদ্রাসা বোর্ড কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে, না, বাইরে ৮

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ তবে পশ্চিমব**ণে**র মধ্যে এটা বলতে পারি।

শ্রীজ্ঞাবপুলবারি বিশ্বাসঃ এই মাজাসা বোর্ড যদি পশ্চিমবপের মধ্যে হয়, তাহলে আশাকরি এটা Education Directorate-এর আগুরে। এই যে হাই মাজাসার উদ্ভৌর্ণ ছাত্ররা প্রাইভেট পি. ইউ পরীক্ষা দিতে পারে না, যাতে তারা এই পরীক্ষা দিতে পারে—মাজাসা বোর্ড এই ক্ষমতা পায় তারজন্ম কি আপনি কোন ব্যবস্থা করবেন ?

**এীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্ভীঃ** মান্তাসা বোর্ডকে সচেই হতে বলবেন, আমরা সাহাযা করবো।

#### Incidents in different jails

\*144. (Admitted question No. \*424.) Shri Kumar Dipti Sen Gupta? Will the Minister-in-charge of the Home (Jails) Department be pleased to state what steps the Government propose to take or have already taken to prevent recurrence of the unfortunate incidents in different jails culminating in loss of many lives of Naxalite prisoners?

Shri Gyan Singh Sohanpal: A statement is laid on the Table

Statement showing the steps the Government have already taken and proposed to take to prevent recurrence of unfortunate incidents in different jails culminating in loss of lives of Naxalite prisoners:

- Guarding staff have been instructed to restrain themselves and to use minimum force to subdue the riotous prisoners. An intensive training programme of warders is also under the consideration of the Government.
- (2) Overcrowding in jails is being thinned out
- (3) The weak points in the existing jails structures have already been rectified from security points of view. The perimeter walls in some of the jails are also been raised.
- (4) Lighting arrangements, both inside and along the perimeter walls have been improved.
- (5) Departmental actions have open initiated against the officers and staff who were found to have committed excesses in tackling such incidents and also for their other lapses.
- (6) The strength of Jail Warders is being augmented,

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether till to-day has any action been taken against any delinquent warder orofficial?

Shri Gyan Singh Sohanpal: Departmental actions have been initiated.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta; Whether actually any action has been taken?

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister has replied that action has not been taken but it has been initiated.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Will the Hon'ble Minister be pleased to inform whether he is aware about the involvement of the 12 July Committee and Co-ordination Committee in the matter of infiltration to Jail Warders' Union and causing assault to the unfortunate victims?

Shri Gyan Singh Sohanpal: There is nothing on record.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Will the Hon'ble Minister be pleased to inform whether he is prepared to give some power to the Jail Committee which exists in every jail so that they may recommend steps to the Hon'ble Minister in suitable matters regarding violence inside the Jails ?

**@ভিতান সিং সোহানপালঃ** অনাবেবল নেম্বাবের যদি কোন স্পোসিফিক সাজেসন থাকে, তা দিলে আমি দেখব। এখন এ বিষয়ে কোন চিন্তা করছি না।

## অপসারিত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পুনর্বহাল

\*১৪৫। (অন্ন্যুমিনত প্রশ্ন নং ৪৫৮।) **শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) বিগত যুক্তফ্রণ্ট শাসনের আমলে যেসমস্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষিক। বলপূর্বক অপসাবিত হয়েছিলেন এরপ কয়জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বিষয় সরকারের গোচরে এসেছে;
- (খ) তাহাদের মধ্যে এ পর্যন্ত কতজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ও পদে পুনবহাল হয়েছেন:
- (গ) সরকার কি অবগত আছেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ও মহামান্ত হাইকোটের নির্দেশ পেষেও অনেকে কার্যে যোগদান করতে পার্ছেন না . এবং
- (ঘ) অবগত থাকিলে, সরকার এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন ?

Mr. Speaker: Starred Question No. 145 is held over.

# বস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বেডন মকুব

- \*১৪৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৪৯।) ডাঃ মহঃ এক্রামূল হক বিশ্বাসঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অনুপূর্বক জানাইবেন কি—
  - ক) মূর্শিদাবাদ জেলায় বিগত বন্ধায় ছাঅছাত্রীদের বেতন বাবদ কত টাকা মঞ্ব করা হয়েছে;
     এবং
  - (খ) ঐ জেলার বন্ধায় বিধবত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জল এ পর্যন্ত মোট কত টাকা মঞ্চর করা হয়েছে ?

Mr. Speaker: Starred Question No. 146 is held over because the reply has not been received.

**শ্রীপুরশন্তর পরামানিক: অন এ পরেণ্ট** অব অর্ডার স্থার, প্রশ্নের ১২ দিন পরে জবাব আদে, তারপর যদি হেল্ড ওভার হয় তাহলে আমরা জবাবই পাব না। সেইজন্ম আমি স্থার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এর সুব্যবন্ধা হয়।

Mr. Speaker: I can draw the attention of the Hon'ble Minister in this matter. Hon'ble Minister, Shri Mrityunjoy Banerjee, will look into the matter definitely and he may assure the House that at the next time the question will not be held over.

# কর্মচারী নিয়োগ ও পদোয়তির ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্পদায

- \*>৪९। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫০০।) **শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক**ঃ তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ২০শে মার্চ, ১৯৭২ তাবিথে এই মন্ত্রিসভা আসীন হওয়ার পর হইতে ১০ই এপ্রিল, ১৯৭২ পর্যস্ত সরকারের কোন্ বিভাগে কতজন নৃতন কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে :
  - (খ) ইহার মধ্যে তপশিলীভূক্ত কয়জন এবং উপজাতি সম্প্রদায় কয়জন আছেন:
  - (গ) সরকার পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলিতে নৃতন কর্মচারী নিয়োগের সময় তপশিলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়োগ করার জন্ম সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা; এবং
  - (ঘ) কর্মচারী পদোয়তির সময় তপশিলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কি?

**জ্রীসন্তো**ষ **কুমার রায়**ঃ (ক) ও (থ) এই তথ্য সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ। সংশ্লিপ্ত সকলের নিকট তথ্য চাওয়া হইয়াছে কিঙ্ক অধিকাংশের নিকট হইতে এথনও কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

- (গ) হঁটা।
- (ঘ) মেরিট ও সিনিয়রিটি-এর উপর পদোয়তি নির্ভর করে।

Mr. Speaker: I think the Hon'ble Minister is not ready with the complete answer. He has said that he has not been able to acquire all the information. In view of the fact that he is not ready with the complete answer, I think, the question should be held over and should be ready by the next rotational day with the complete answer.

**জ্ঞীজাৰণ্ডল বারি বিশ্বাস**ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্থার, এই প্রশ্নটা হেল্ড ওভার করে রাখা হচ্ছে, কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এইটা হয়ত নেক্স্ট সেসানে নাও থাকতে পারে, তাই আমি চাইছিলাম যে এইটা যাতে এই সেসানেই দেওয়া হয়।

Mr. Speaker: May I request the Hon'ble Minister-in-charge and can he be ready with the complete answer within a few days, i.e., in this Session on the next rotational day when the question would come before the House, as the Members are insisting on it?

**জ্রীসন্তোষ কুমার রায়** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এইটা বিভিন্ন দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়, থালি আমাদের বারা এইটা করা বায় না। স্কতরাং এইটা করতে সময়ের দরকার।

Mr. Speaker: The next rotational day is on 2nd May, 1972, i.e., on next Tuesday. I think, the Hon'ble Minister will be ready with the answer by the next Tuesday.

## অপ্ন শ্ৰেণী পৰ্যন্ত অবৈত্ৰনিক শিক্ষাব্যবস্থা

- \*১৯৮। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*১৬৪।) **এ। নিত।ইপদ সরকার**ঃ শিক্ষা বিভাগের মগ্রি-মহাশ্য় অন্থগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, বিগত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার অউম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চাল করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন .
  - (খ) সতা হইলে, এই ব্যবস্থা চালু করিবার কোনন্দপ ব্যবস্থা হইয়াছে কিন। . এবং
  - (গ) ना इटेग्ना थाकिएन, উठात कांत्रण कि ?

# শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যাদার্জী:

- (क) না।
- (খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না।

**ঞ্জীনিভাইপদ সরকার**ঃ অষ্ট্রম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈত্তনিক করার কথা বিগত সরকার ঘোষণা করেছিলেন। এটা না বলার কারণ কি?

**শ্রীয়ভ্যপ্রের ব্যানার্জী**ঃ ঘোষণা করেন নি। তাই বলেছি।

শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোরচার যে ১৭ দফা কর্মস্থচী ছল তার মধ্যে এই ধরনের প্রতিশ্রতি আছে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কত দিনের মধ্যে এই মন্ত্রিসভা এই বিষয়ে স্থানিদিষ্টভাবে ঘোষণা করতে পারেন ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** এ ব্যাপারটি টাকার সঙ্গে জড়িত। টাকাপাওয়া গেলে নিশ্চয় করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি টাকা পাবার।

**শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ** আপনি বাক্তিগতভাবে চিন্তা করছেন কি না যে এটা প্ররোজন ? শ্রীমৃত্যুপ্তার ব্যানার্জিঃ নিশ্চয় প্রয়োজন।

# কাঁথি-রস্থলপুর রুটে অনিয়মিত বাস চলাচল

\*১৪>। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৩০।) **এ। সুধীরচন্দ্র দাস**ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য, কাঁথি-রম্বলপুর রুটে অনেকগুলি বাস পার্মিট থাকা সত্ত্বেও চলাচল করে না এবং ঐ জন্ম প্রায় প্রতিদিন যাত্রীগণকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়;
- (থ) ইহা কি সত্য যে-
  - (১) বিক্ষুৰ যাত্ৰীগণ বহুবার এম. ডি. ও অফিসে বিক্ষোভ প্রকাশ করা সত্ত্বেও প্রতিকারের কোন বাবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই; এবং
    - (২) এই সমস্তা সমাধানের জন্য কাঁথি বাস অ্যাসোসিয়েশন কাঁথি-বেলদা রুটের ক্ষেক্থানি বাদকে রম্বলপুর পর্যস্ত চলাচলের অধিকার দেওয়ার স্থপারিশ ও প্রস্তাব ক্ষেক্ মাস পূর্বে দেওয়া সত্বেও কোন ব্যবস্থা এ পর্যস্ত গ্রহণ করা হয় নাই; এবং
- (গ) বাস্যাত্রীগণকে এই হর্জোগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

[1-50-2-00 p.m.]

## Shri Gyan Singh Sohanpal

- (a) At present, six buses under permanent permits ply on 'Contai-Rasulp route according to a rotational time-table. But because of deplora condition of the road and scarcity of tyres it is often impossible the bus-owners to adhere to the time-table in plying buses and t results in sufferings for the travelling public.
- (b) (i) Because of emergency and General Elections, R. T. A., Midnape could not hold its meetings regularly and that has caused delay solution of the problem.
  - (ii) As stated above, the above proposal could not be put into effibecause of non-holding of regular meeting of the R. T. A., Midn pore. The proposal will be considered in the next meeting.
- (c) It has been resolved in the last meeting of the R. T. A., Midnapore, issue four temporary permits on Contai-Rasulpur route. Moreover, it is found feasible to implement the proposal of extension of buses 'Contai-Belda' route up to Rasulpur, immediate solution of the problemay be expected.

**এ সুধীর চন্দ্র দাসঃ** মেদনীপুর আরে টি এ. ভেদে দিবে তাডাতাড়ি তা পুনগঠন ব হচ্ছে কি না ?

**এজান সিং সোহনপালঃ** সেরকম এ্যানাউন্সমেণ্ট নাই।

**এ স্থার চন্দ্র দাসঃ** টায়ারের অভাবের কথা বলেছেন—তার কারণ কি বললেন না ?

্রীজ্ঞান সিং সোহনপালঃ এটা ফুড এও সাপ্লাইজ ডিপার্ট মেন্ট ডিল করেন—গুরা ব্যাপারটা বলতে পারেন।

**শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস** ে মেদিনীপুর আর. টি. এ. ঠিকমত ফাংসান করছেন কি না ?

**ঞ্জীজ্ঞান সিং সোহনপাল:** এথনও ডিসলভড হয় নি। বিকল্পষ্টিটিউট হবে ডিসিং নেওয়া হয়েছে।

**এ সুধীর চন্দ্র দাস** : সরকারের কি ইচ্ছা রয়েছে এ ব্যাপারে, এটাকে কি ডিসলত করে দেওয়া হবে ?

**এজান সিং সোহনপাল:** গভর্ণমেন্টের ইনটেন্সন আগেই বলে দেওয়া হয়েছে।

**জ্রীকানাই ভৌমিকঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, tyre-এর ব্যাপারে তি বারবার বলছেন এটা Supplies Department জানেন। মন্ত্রিমহাশয়ের তরফ থেকে Food ar Supply Department-এর কাছ থেকে এ বিষয়ে জানাবার চেষ্টা হয়েছে কি ?

**ঞ্জ্রান সিং সোহনপাল**ঃ নোটিশ দিলে জেনে বলতে পারবো।

**জ্রীকানাই ভৌমিক** ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে transport মন্ত্রীর দপ্তর থে Supply বিভাগে কেন এইরকম tyre-এর সন্ধট তা জানবার কোন চেষ্টা হয়েছে কি ?

**প্রিক্তান সিং সোহনপালঃ** সেটাতো সবসময়ই লেথালেথি হচ্ছে।

**ঞ্জিকানাই ভৌমিক:** মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন তা থেকে কি জান। গেল, tyre সন্ধট কেন, সেটা সম্পর্কে আপনি কি বলছেন?

প্রীক্তান সিং সোহনপাল: সেইরক্ম কোন report আসে নি।

শ্রীকানাই ভৌমিক: আপনি কি লিখিভভাবে কিছু জানতে চেয়েছিলেন? শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল: এসব departmentally লিখিভভাবেই হয়।

শ্রীআবহুল বারি বিশাস: কথা হচ্ছে আমরা মনে ভারতাম থাবার-দাবার বোধ হয় ওথান থকে সরবরাহ করা হয়। এটা জানা ছিল না, আজকে নৃতন করে জানা গেল যে থাবার-দাবারের ওথান থেকে tyre, tubeও সরবরাহ হয়। তা আমি মন্ত্রিমানারের কাছে জানতে চাই, এই যে tyre, tube এগুলি যা আপনারা ব্যবস্থা করবেন, এগুলি কি আপনারা modified ration বা statutory ration দোকান থেকে দেবেন, না এর জন্য অন্য কোন সংস্থা আছে; সেথান থেকে দেবেন?

জীজ্ঞান সিং সোহনপাল: এই প্রশ্ন Food Ministerকে করুন, তিনি বলতে পারবেন।
Shri Saroj Roy: On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: There is no point of order in respect of any question. I appreciate that members are trying to clicit some facts from the Minister regarding tyres and tubes and whether the Transport Department has really entrusted the supply of these articles to the Food and Supplies Department. If the Hon'ble Minister is posted with the facts, I will request him, in view of the fact that members are very much interested to know the details, to give a clear picture of the state of affairs. If he is not posted with all the facts today, I will request him to give the statement on another day.

শ্রী আবস্থল বারি বিশাস: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, on a point of order, আপনার বোধ হয় নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আপনি নিজে একদিন আমাদের তরফ থেকে বলেছিলেন, এসব প্রশ্ন আমাদের দপ্তরে দিতে ভূল হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি আমাদের details বলেছিলেন। কিন্তু তাও দেখছি আমরা তা পাচ্ছিনা। এখন tyre-tube নিয়ে পড়ে গেছি, চাল ডালের ওখানে। এই অবস্থা খ্ব শোচনীয় দেখছি, তাহলে আমরা পাবে। কি করে বা জানবো কোবা থেকে ?

Mr. Speaker: In view of the fact that many honourable Members are expressing their anxieties in this matter I have requested the Minister to give a statement subsequently being fully prepared on the subject, and I think the Minister is agreeable to give a statement on the subject on another day.

## Agreement with the Calcutta Tramways Company

\*150. (Admitted question No. \*317.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

- (a) when the tenure of the contract with Calcutta Tramways Company is to terminate;
- (b) what the Government propose to do for the future; and
- (o) if the Government is contemplating to negotiate with the Company for extension of the period of contract?

Shri Gyan Singh Sohonpel: (i) The State Government have no contract with the Calcutta Tramways Company Limited, regarding management of the undertaking. There is however an agreement with the Company regarding purchase of the undertaking. This agreement will continue to be in force since there is no date of termination in the agreement.

(ii) and (iii) Does not arise.

শ্রীরজনী কান্ত দলুই: মাননীয় মরিমহাশয়, Calcutta Tramways Company কেনবার জন্য একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং একটা tabulous amount-এর মধ্যে ছিল, সেটা কত বলবেন ?

Shri Gyan Singh Sohonpal: In the agreement the purchase price is  $\pounds$  37.50.000.

শ্রীরজনী কান্ত দলুইঃ খাসার কথা হচ্ছে, Tramways Company যেটা চলছে, যার সঙ্গে agreement হয়েছিল। দেখা বাচছে একটা fabulous amount যা agreement-এর মধ্যেছিল। আমার মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে বক্তব্য যে গভর্গমেণ্ট কি চিন্তা করছেন Tramways Company কেনা হবে, এবং তাদের সঙ্গে lower rate-এ কেনা হবে এবং আমাদের terms and conditions থাকবে। এইবকম চিন্তা করছেন কি না ?

Mr. Speaker: The question is not very clear and it does not arise.

#### রাণাঘাটে রবীন্দ্রভবন

- \*>**♦> ) ( অন্ন**াদিত প্রশ্ন নং \*৩৬৪।) **১ নিক্রা চাকী**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) রাণাঘাটের রবীক্রভবনের জন্ম কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল:
  - (থ) উক্ত ভবনের নির্মাণকার্য কোন সময়ে আরম্ভ হইয়া কোন সময়ে শেষ হইয়াছিল, এবং
  - (গ) বর্তমানে এই ভবনটি কি অবস্থায় আছে ?

# বেসিক টেনিং ও প্রাইমারী টেনিং

- \*১৫২। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৩৭০) **একাশীনাথ মিশ্রে**ঃ শিক্ষা বিভাগের মিদ্ধিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বাকুড়া জেলায় ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথে কয়টি বেসিক ট্রেনিং ও প্রাইমারী ট্রেনিং কলেজ আছে;
  - (খ) ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত কয় ব্যক্তি বেংসক এবং প্রাইমারী ট্রেনিং পাশ করিয়াছেন;
  - (গ) বর্তমানে কয়জন শিক্ষক উক্ত ট্রেনিং শইতেছেন; এবং
  - (ঘ) উক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত কয়জনের চাকুরী হইয়াছে ?

# অলীপুর মহকুমায় বয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভালয়

- \*১৫৩। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪১৪।) **জ্রীছবিবুর রহমানঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্ধ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় বর্তমানে মোট কয়টি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয় আছে:

- (খ বিগত বন্ধায় উক্ত বিভালয়গুলির মধ্যে কয়টি ক্ষতিগ্রন্থ বা ধরংসপ্রাপ্ত হয়েছে : এবং
- (গ) ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভালয়ের কতগুলিকে মেরামত ও পুননির্মাণের জন্ম এ পর্যস্ত কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

Mr. Speaker: Starred question Nos. \*151, 152 and 153 are held over.

## চাষী ও শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেডনে পড়ার স্মযোগ

- \*১৫৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪৪৬।) **শ্রীমহম্মদ দেদার বক্তঃ** শিক্ষা বিভাগের মরিমহাশয় অন্নগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকারী কর্মচারী ও বিভালয়ের শিক্ষকদের ছেলেমেয়ের। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে যেমন শিক্ষার স্থাযোগ পায় তেমনি চার্যার ও শ্রেমিকদের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার স্থাযোগদানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা: এবং
- (খ) থাকিলে, আহা কি এবং কবে নাগাদ ঐ পরিকল্পনার কাল চালু হইবে? [ 2-00—2-10 p.m. ]

## **बीयुकुअ**य कामार्जी :

- (ক) সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মাসিক বেতন অন্তর্ধ ৫০০ টাকা হইলে একটি মাত্র সন্তানের জন্ম উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যান্ত বিনা বেতনে শিক্ষার স্থানোগ দেওয়া হয়। সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বাধা নাই। তবে কৃষক ও শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্ম অন্তর্ন্নপ কোন পরিকল্পনা নাই।
  - (থ) প্রশ্ন উঠে না।

শীশহম্মদ দেদার বক্সঃ সরকারী কর্মচারী এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভালয়ের শিক্ষকদের দেওয়া হচছে। আমার মনে হয় মানবিকতার দিক দিয়ে ক্যার্নিং কোল টু নিউ ক্যাসেল হয়ে যাচছে, তেলা মাথায় তেল দেওয়া হচছে, কিন্তু চামী, শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে না। কাজেই এই মানবিকতার দিক দিয়ে আমি মন্ত্রিমহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি তিনি ভবিশ্বতে এইরকম কোন পরিকল্পনা নেবার কথা ভাবছেন কিনা যাতে এই বৈষম্য দূর হয় এবং বাস্তবিক গ্রামবাংলার চামী, শ্রমিক, ক্ষেত-মজুর, কলকারথানায় থেটে খাওয়া মান্তবের ছেলেনেয়েরা বিনাবেতনে শিক্ষার স্থ্যোগ যাতে পায়্র সেট। কি ভাবছেন ?

## Kara Raksha Samity

\*155. (Admitted question No. \*283.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Jails) Department be pleased to state—

- (a) is the Kara Raksha Samity dominated by any political party;
- (b) if so, the name of such party; and
- (o) has the Government received any complaint or evidence to show complicity of the Samity in the series of clashes inside the Jails?

# मम्-(मेश्र किरात्रापत रेमकिएमण्डे

- \*১৫৬। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৬৫।) **জ্রীনিতাইপদ সরকার**ঃ শিক্ষা বিভাগের মগ্রি-মহাশ্য অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সভ্য যে, নন-ট্রেণ্ড টিচারদের ইনক্রিমেণ্ট দিবার বিষয় সরকারের বিবেচনাধান ছিল: এবং
  - (খ) সত্য হইলে, এই বিষয়ে বর্তমানে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

## মঞ্জীপ্রাপ্ত কুতন প্রাথমিক বিভালয়

- \*১৫৭। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৮৯।) **শ্রীস্থারচন্দ্র দাস** দিক্ষা বিভাগের ম**ন্তি**মহাশা অন্তথ্যসূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ১৯৭১-৭২ সালে জেলাওয়ারী মোট কতগুলি নৃতন প্রাথমিক বিচ্চালয় মঞ্জুরীর জন সরকারের কাছে আবেদন আসিয়াছিল:
  - (খ) তন্মধ্যে কোন জেলায় কতগুলি নতন প্রাথমিক বিছালয়কে মঞ্জরী দেওয়া হইয়াছে,
  - (গ) ঐ প্রাথমিক বিজ্ঞালয়গুলি নির্বাচনের জন্ম কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে;
  - (ঘ) ঐ প্রাথমিক বিভালয়গুলির জন্ম মোট কত শিক্ষক প্রয়োজন হইবে; এবং
  - (৬) ঐ শিক্ষক নিয়োগের জন্ত সরকার কি পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন ?

Mr. Speaker: The question time is over.

## জাভীয় নাটাশালা

- \*১৫৮। (শর্ট নোটিশ) (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৪৮।) শ্রীনিভাইপদ সরকারঃ শিক্ষ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) রাজ্যের মাহ্যের দীর্ঘ দিনের দাবি 'জাতীয় নাট্যশালা' নির্মাণে সরকার এ পর্বস্ক ক্তথানি এগিয়েছেন: এবং
  - (খ) যদি এগিয়ে থাকেন, উক্ত নাট্যশালার নির্মাণকার্য কবে নাগাদ শুরু হইবে ?

# শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জী:

- (ক) আপাততঃ এরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।
- থে। এ প্রশ্ন উঠে না।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ বাংলাদেশে জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তার কথা মন্ত্রিমহোদয় স্বীকার করেন কি ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ বলা মৃত্তিল।

শ্রীনিতাইপদ সরকার: সামিপ্রশ্নের জবাব চেয়েছি যে জাতীয় নাট্যশালার প্রয়েজনীয়তার কথা মন্ত্রিমহোদয় স্বীকার করেন কি না ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্চর ব্যানার্জী**: সামান্ত করি।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: এই জাতীয় নাট্যশালা করবার জন্ম প্রগতিশীল গণতাঞ্জিক সর্কার কোন পরিকল্পনার কথা তাবছেন কিনা ?

# **শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** সেরকম কিছু এখন ভাবিনি।

# ভপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্ম টুইশন কী

\*১৫৯। (শর্ট নোটিশ। (অন্ন্রোদিত প্রশ্ন নং \*৩৭৭।) **শ্রীমনোরঞ্জন হালদার**ঃ তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপুর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ১৯৭১-৭২ সালে ঘাটতিসাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিভালয়সমূহে তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়, তপশিলভুক্ত উপজাতি ও অক্যান্স অফ্লন্ড সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্ম (১) মল বেতন ও (২) পুস্তকক্রর বাবদ কত টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছিল:
- (খ) সমন্ত বিভালয়ে ঐ অফদান পাঠানো হয়েছে কিনা:
- (গ) ২৪-পরগণা জেলার মগরাহাট থানার অন্তর্গত মোহনপুর কে কে জি সি ইনষ্টিটিউশনে ১৯৭১-৭২ সালে কত বরাদ্ধ করা হয়েছিল:
- (ঘ) এ পর্যন্ত ঐ অমুদান উক্ত স্থলে পৌছেছে কিনা, এবং
- (ঙ) না পৌছালে, তার কারণ কি ?

## উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ভপশিলী জাভি ও উপজাভীয় কর্মচারী

- \*১৬০। (শর্ট নোটিশ) ( অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৮১।) **শ্রীরজনী দাশ**ঃ স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - ক) উত্তরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বিভাগের টেকনিক্যাল ও নন্-টেকনিক্যাল কর্মচারীর মধ্যে তপশিলী ও তপশিলী উপজাতীয় কর্মচারীব সংখ্যা বর্তমানে কত; এবং
  - (থ) তপশিলী ও তপশিলী উপজাতির জন্ম চাকুরীতে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে তাথা উক্ত বিভাগে পালন করা হইয়াছে কি ?

# ভপশিশী জাভি ও উপজাভি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্ম বৃত্তি

- \*১৬১। (শর্ট নোটিশ) ( অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৩৭৯।) **শ্রীমধুসূদন রায়**ঃ তপশিলী জাতি।তপশিলী উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবাংলার তপশীলভূক্ত ও তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড-এর জন্য ১৯৭১-৭২ সালে কত পরিমাণ অর্থ মঞ্জর করা হয়;
  - (থ) তক্মধ্যে কোচবিহার জেলায় কত পরিমাণ অর্থ বরান্দ করা হয়; এবং
  - (গ) কোচবিহার জেলার সম্পূর্ণ অর্থ থরচ হইয়াছে কি ?

Mr. Speaker: Starred Questions \*159, \*160, and \*161 are held over as the plies have not been received.

# শ্রীঅক্লন কুমার মৈত্র:

- (ক)(১) মুর্শিদাবাদ জেলার বক্তাকবলিত মংস্থাজীবিদের মধ্যে এই বংসর এক লক্ষ টাকা ফুদান বিতরণ করা হইরাছে।
- (২) ঐ জেলার মংশুজীবিদের মধ্যে ১৯৭১-৭২ সালে ১০,০০০ টাকা ঋণ বাবদ তিরণ করা হইরাছে।

- (খ) এই বংসর মুর্শিদাবাদ জেলায় টিউয়ওয়েল বসানোর হুন্ত ৭,০০০ টাকা বরাদ করা হইয়াছিল, কিন্তু সময়মত কোন টেগুার না পাওয়ার গন্ত কোন টিউবওয়েল বসানে। সম্ভব হয় নাই।
- (গ) না, থানা হিসাবে কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় না।

শ্রী আবহুল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে মৎশুজী বিদের জস্ত এক লক টাকা দেওয়া হয়েছিল। মানননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন যে, জেলা ফিশারী অফিসে যে স্মস্ত আপনার বিভাগীয় কর্মচারী আছেন তাদেরকে শতকরা ১০ টাকা না দিলে ফরম লেখা হয় না, টাকাও মঞ্জর হয় না ?

**শ্রীঅরুণ কুমার মৈত্র:** এরকম তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রী**আবতুল বারি বিশ্বাস** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবগত আছেন কি যে সংগঠনপতী কংগ্রেসের লোকেরা গুঁটি গেড়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐ সমস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে আঁতাত করে মৎস্তঞ্জীবিদের নামে নানারকম লোকেদের কাছে ঋণ বিতরণ করাতে ?

শ্রীঅরুণ কুমার মৈত্র: নির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে তদন্ত করা হবে।

শ্রীআবহুল বারি বিশ্বাস: আমি উইথ কনফিডেন্স বলছি, আমি একজন মেদার, নির্দিষ্ট অভিযোগের কথা বার বার আসে কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলছি যে আমাদেব মুখ থেকে যেসমস্ত অভিযোগের কথা এসেছে সেটা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। আপনি এ ব্যাপাবে তদন্ত করে দেখে দায়ী কর্মচারীদের বিশ্বদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি প

**ঞ্জীঅরুণ কুমার মৈত্র**ঃ আমি আগেই বলেছি যে তদক্তের বিষয়বস্ত সম্বন্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হবে।

**শ্রীজ্ঞাবতুল বারি বিশ্বাস**ঃ ২৭ হাজার টাকা টিউবওয়েলের জন্ম বরাদ্দ করা সত্ত্বেও দরিদ মংস্তাজীবিদের মধ্যে, শিডিউলড্ কাই ইত্যাদি এইরক্ম মাত্রদের জন্ম তা বিতরণ করা সম্ভব হল না তার মল কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য জানাবেন কি ?

শ্রী অরশ কুমার মৈত্রঃ মাননীয় সদস্তদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এটা ২৭ হাজার নয ৭ হাজার টাকা। টেণ্ডার নোটিশ জেলা ম্যাজিসষ্ট্রেট, পি, ডরু,ডি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ডিষ্ট্রীক্ট ইনফরমেসন অফিসার, মুশিদাবাদ এঁদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোন টেণ্ডার জ্মা পড়েনি।

শ্রীজাবত্নল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, তিনটি বিভাগের পরস্পরের বিরোধী মনোভাবের জন্যই কি টেণ্ডার দেওরা সম্ভব হয় নি ?

জীঅকণ কুমার মৈত্রঃ (ইং)

**জ্রীজ্ঞাবত্তম বারি বিশ্বাস:** শুলার, আমি বলেছিলাম, তিনটি বিভাগের পরস্পরের বিরোধী মনোভাবের জন্তই কি এটা সম্ভব হয়নি, এটা কি করে ম্যাটার অব ওপিনিয়ান হল ?

Mr. Speaker: Hon'ble Minister does not agree with your opinion.

**শ্রীক্সাবত্নল বার্ন্ন বিশ্বাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশন্ত কি জানাবেন যে ৭ হাজার টাকা যা এখনও পর্যন্ত মৎস্তজীবিদের দেওয়া হয় নি সেই টাকা কি সরকারের কাছে রিফাণ্ড হয়ে এসেছে গ

**এজিরুণ কুমার মৈত্রঃ** এ সম্বন্ধে তথ্য নোটিশ পেলে দিতে পারি।

**এআবাৰ্থল বারি বিশাস** ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, বেসমন্ত সরকারী কর্মচারী-দের জন্ম এই টাকা ব্যয় করা সন্তব হল না এই আথিক বছরের মধ্যে। কাজে অযোগ্যতার জন্ম সেই সমন্ত সরকারী কর্মচারীর বিক্তমে কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

**্র্রীষ্ণরুপ কুমার থৈতে:** এ বিষয়টা অভসদ্ধান করা সম্ভব এবং অভসদ্ধান করা হবে। অভসদ্ধানের ফল অভযায়ী পরবর্তী বিষয়টা আসবে।

#### **Unstarred Questions**

(to which written answers were laid the table)

#### ক্রাঙ্গ প্রোগ্রামের রাস্তা সংস্কারের বাবস্থা

৪৫। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৫৯।) **শ্রীভূপালচন্দ্র পাণ্ডাঃ** উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ক্রান্স প্রোগ্রামের যে সব রাস্তা সংসারের বাবস্থা করা হইয়াছে ঐ রাস্তার মধ্যে থাল, নালার জল নিগমনের জন্ত কি কি প্রকার বাবস্তা নিদিই আছে: এবং
- (থ) বর্ধাকালে স্বাভাবিকভাবে মোটর যানবাহন যাতায়াতকরণের জন্ম ঐ রাস্তাগুলির উপরিস্তর কি ধরনের সামগ্রী দিয়া মজবুত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

#### The Minister for Planning and Development:

- (ক) জরুরী কর্মসংস্থান প্রকল্পের অন্তর্গত রাস্তাসমূহের সংস্কারসাধন যাহাতে ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থার ব্যাঘাত স্পষ্ট না করে তাহার জন্ম বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষ বা পূর্তবিভাগ প্রয়োজনীয় পয়োনালী প্রস্কতের ব্যবস্থা প্রাক্সনের অনুর্গত করিতেছেন।
- (থ) ক্রাস প্রোগ্রাম মূলত শ্রমভিত্তিক প্রকল্প এবং গ্রামাঞ্চলে হং। সীমাবদ্ধ। এই প্রকল্পে মজুরী এবং উপকরণ ও কারিগরী তত্ত্বাবধান বাবদ ব্যায়ের গড় অনুপতি ৭০: ৩০। অতএব এই প্রকল্পে মূল্যবান সামগ্রী, যথা, পীচ ইত্যাদির ব্যবহার সম্ভব নয়। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ যথা, পাথর ও পাজার ইট ইত্যাদি দারা এইসকল রাস্তার উপরিভাগে মজুবুত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকল্পে প্রস্তুত অনেক রাস্তাভবিষ্যতে পৃত্বিভাগের সঙ্ক উন্ময়ন প্রকল্পের অন্তর্গত করা হইবে।

# বনগাঁ মহকুমায় বঞ্জায় চাবের গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা

- ৪৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১১৩।) **শ্রীঅজিভকুমার গান্ধূলী**ঃ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাবেন কি—
  - (ক) সরকারী হিসাব অন্ত্যায়ী গত ১৯৭১ সালে বক্সায় বনগা মহকুমায় কত চাষের গবাদিপগু মারা গেছে;
  - (খ) কৃষি উৎপাদনের জ্বন্থ বর্তমানে গরু থরিদ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কি না; এবং
  - (গ) ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকলে ক্যাটেল পারচেজ লোন-এর জন্ত মোট কত টাকা মঞ্জর করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত কতজন এই ঋণের স্থযোগ পেয়েছেন ?

## The Minister for Agriculture and Community Development:

- (क) ७० कि ठारखन वनम भावा शिखाक ।
- (थ) वनम थर्तिम भाग (मध्यात वावष्टा श्राक्तिन।
- (গ) মোট ২,০৪,৫০০ টাকা ক্যাটেল পারচেজ লোন মঞ্জুর করা হয় এবং ৭৩০জন এই ঋণের স্নযোগ পেয়েছেন।

## সরকারে গ্রন্থ ক্রমি

- ৪৭। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩৬।) **ডা: ওমর আদি :** ভূমির ব্যবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমিসংক্ষার আইন চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৭২ সালের ২০শে মার্চ পর্যন্ত জেলাওয়ারী—
    - (১) মোট কত জমি সরকারের ক্লন্ত হয়েছে:
    - (২) কত জমি বিভিন্ন কোট কেসে (ইনজাংশন, সিভিল কল) আটকে আছে.
    - (৩) কত জমি বণ্টন করা হয়েছে:
    - (৪) কত জমির পাট্রা দেওয়া হয়েছে: এবং
  - (খ) কোর্ট কেসে (ইনজাংশন, সিভিন্স জন্স) আটক থাকা জমি বের করে আনার জন্স সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

#### The Minister for Land Utilisation and Reforms:

- (ক) (১) হইতে (৪)ঃ প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭১ দালের ডিদেম্বর পর্যস্ত জেলাওয়ারী। একটি বিবরণী নিমে প্রদত্ত হইল।
- থে) ইনজাংশনের দক্ষন যে সব কেসে বেশী জমি আটক পড়িয়াছে সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিপ্ত কোটে বিশেষ আবেদন করিয়া জমিগুলি ইনজাংশনমুক্ত করার প্রয়াস চলিতেছে।

#### Statement referred to in reply to clause (ka) of unstarred question No. 47

| জেশা                    | এ ডি, এম. গণ<br>কতৃক প্রদন্ত<br>শুস্ত জমির<br>পরিমাণ (একর) | কোর্ট কেসে<br>আটক জমির<br>পরিমাণ (একর) | ব <b>ন্টি</b> ত জমির<br>পরিমাণ<br>(একর) | পাটা দেওয়া<br>জমির পরিমাণ<br>(একর) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | (2)                                                        | (২)                                    | (৩)                                     | (8)                                 |
| 28-পরগণা                | ৭৯,৮৫৬ 🦜                                                   | ৩৮,৩২৭                                 | <b>98,45</b> 8                          | >>,>e>                              |
| ১৪-পরগণা<br>মুর্শিদাবাদ | ৩৩,৬৬৬                                                     | ৯,২৯৫                                  | ২০,৬৬৬                                  | >•, «৮৫                             |
| হাওড়া                  | <b>८८७,</b> ८                                              | <b>૨</b> ,১৮৮                          | ৩১৫                                     | >25                                 |
| नमीया                   | ১৬,৭৫৪                                                     | >0,558                                 | 30,208                                  | ১,७२৮                               |
| পুরু শিয়া              | <b>(%,</b> 255                                             | 36,439                                 | >0,009                                  | ٠,٩১১                               |
| মেদিনীপুর               | 2,28,055                                                   | २७,৮१६                                 | >,२१,७१>                                | ٥٠,२8                               |

| <b>জেশ</b>           | এ. ডি. এম. গণ       | কোৰ্ট কেনে     | বৃ্টিত জমির      | পাট্টা দেওরা    |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                      | কতৃক প্রদত্ত        | আটক জমির       | পরিমাণ           | জ্মির পরিমাণ    |
|                      | ক্সন্ত জমির         | পরিমাণ (একর)   | (একর)            | <b>(</b> একর)   |
|                      | পরিমাণ (একর)        |                |                  |                 |
|                      | (>)                 | (>)            | (೨)              | (8)             |
| বীরভূম               | >e,&eb              | 9,500          | 9,00             | ৩৩৮             |
| বাকুড়া              | 85,099              | ৩,৬ <b>૧</b> ৭ | ১৮,২২৭           | <i>وورز</i> ( ( |
| বধ্মান               | ৩৭,১৮৫              | >6,262         | <b>&gt;</b> 2,5% | ৬,৩৮৬           |
| হুগ <b>লী</b>        | ১১, <sup>৩</sup> ৮° | ৩,৭৪০          | ७,8२०            | >,000           |
| माना ।               | <b>98,548</b>       | <b>১२,७७</b> ८ | ৩৫,৩০৯           | ১,৬২৮           |
| <i>জ</i> লপাইগুড়ি   | २१,५६५              | ৬,৬৫৬          | €0,9€2           | ¢85             |
| मोर्कि <b>निः</b>    | 26,0 gr             | ₹80            | 22,692           | P52             |
| কুচবিহার             | 84,895              | ৮,০৭৭          | 36,812           | २,११৯           |
| <b>भः मिनाजभूत्र</b> | ৬৬,০৫৬              | b,088          | ४० <b>,७२७</b>   | 2,50%           |
|                      | b,00,8> <b>¢</b>    | 5,90,986       | 8,00,000         | >,>b,88b        |

## খ্যামপুর থালায় বিহুতে সরবরাহ প্রকল্প

- ৪৮। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৪।) **শ্রীশিশিরকুমার সেন** দেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিম্ভোদ্য অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —
  - ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গ্রামীন বিত্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পে হাওড়া জিলার ভাষপুর থানার জন্ম বিশেষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই; এবং
  - (থ) অবগত থাকিলে, শ্রামপুর থানায় গ্রামীন বিছাৎ সরবরাহের জন্ত সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা কতদিনে কার্যকর করা হইবে ?

## The Minister for Irrigation and Power:

- (क) ইহা সতা নহে।
- (থ) হাওড়া জিলার খ্যামপুর থানা অধীনে ১৫টি মৌজার বৈত্যতিকরণের জন্ত একটি প্রকল্প অন্নমোদিত হইয়াছে। ৪টি মৌজার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং বিত্যুৎ সরবরাহ চালু হইয়াছে।

## শ্রামপুর থানার রান্তা

- ৪৯। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ১৪৮।) **জ্রীনিশিরকুমার সেন:** পৃর্তবিভাগের মন্ত্রিমহাশর অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, করেক বংসর উপর্পরি বক্তার ফলে হাওড়া জেলার শ্রামপুর থানার অধিকাংশ রাস্তা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে, ঐ রান্তাগুলি সংস্কারের জন্ম কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি ?

#### The Minister for Public Works:

(ক) ও (থ)—খ্যামপুর পানায় সরকারের তিনটি রাস্তা বন্ধা বিধ্বস্ত হয়: স্থানে স্থানে সংস্কার ক্রিয়া রাস্তাগুলিকে যানবাহান চলাচলের উপযোগী করা হইয়াছে, কিন্তু পাথরকচি চন্তাপ্য 🏶 হওয়ায় সম্পূর্ণ সংস্কার সম্ভবপর হয় নাই। 🛮 ব্রুত সংস্কারের জন্ম সরকার সচেই।

## किशामश्रभः अत्मामश्रामी ए जाजनावाम आर्करम अमुद्रामिक श्रीशिक विकासर

- ৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৫০।) 🔊 অনিলক্ষ মাঞ্চল ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-
  - (क) हिश्तनाक्ष, मत्ननथानी ए हामनावाम मार्करन ३৯७१ मान (धरक २०१न मार्घ, ১৯१२ পর্যস্ত কোন কোন প্রাথমিক বিভালয়কে অন্নমোদন দেওয়া হইয়াছে ;
  - (খ) ঐ সার্কেলগুলিতে কোন কোন প্রাথমিক বিভালয় অন্নমাদনের অপেক্ষায় আছে:
  - (গ) সরকার কি অবগত আছেন যে, যেসমস্ত অতিরিক্ত শিক্ষক গত ইং ১৯৭০ ও ১৯৭১ সাল বা তৎপূর্ব হইতে মাধামিক বিভালয়সমহে কার্য করিয়া আসিতেছেন উচ্চার অনুমোদন না পাওয়ায় মাগ গিভাতা, বর্ধিত বেতনাদি পাইতেছেন না : এবং
  - (ঘ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি বাবন্তা করিতেছেন ?

#### The Minister for Education:

(ক) নিম্নলিখিত বিভালয়গুলিকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে:—

# ভিংগলগণ্ড সার্কেল

#### 1266

- ১। দক্ষিণ বোলতলা প্রাঃ,
- । দক্ষিণ ছোট সাহেবখালি প্রাঃ, এবং
- ৩। পশ্চিম কালীতলাপ্ৰা:।

#### 2992

- ৪। শ্রীধরকাটি পশ্চিমপাড়া নবারুণ প্রাঃ,
- ে। পূর্ব মালেকান গুমটি রপ্তানপাড়া নবারুণ প্রাঃ,
- দক্ষিণ যোগেশগণ্ড দক্ষিণপাড়া পশ্চিম হেমনগর প্রাঃ,
- ৭। উত্তর মালেকান গুমটি প্রাঃ, এবং
- कां ठोनात्विका थाः।

## मदम्मभानी मार्कन

#### 1266

- ১। ভাঙ্গা তৃষধালী প্রাঃ,
- २। मिक्किण कानमात्री खाः,
- ৩। টংতৰা আদিবাসী প্রাঃ,
- ৪। গোরাখালী শিশুকল্যাণ প্রা:,
- व र्वशामी विमाममिन वामिवामी थाः.
- ৬। গুক্তরাধন ছারিকনাথ প্রা:, এবং
- ৭। মণিপুর খড়েগশ্বর প্রা:।

#### 1991

- ৮। দাবিকজন্ম জানকী সুন্দরী প্রা: ( আদিবাসী ).
- ৯। পূর্ব সিতালীয়া আদিবাসী প্রাঃ,
- ১০। मिक्रिन जुवशानी आमिवामी खाः,
- ১১ ৷ বয়েরমারী কাছারীপাড়া আদিবাসী প্রাঃ,
- ১২ ৷ বনবদতলা হাঠবনিয়াপাড়া প্রাঃ.
- ১৩। শঙ্করাবাদ (পশ্চিমপাড়া) আদিবাসী প্রাঃ,
- ১৪। রাধানগর মাঝেরপাড়া প্রাঃ.
- ১৫। দখিন দিতলীয়া প্রাঃ, এবং
- ১৬। বাটিনহ মল্লিকপাড়া (আগরমতী) প্রাঃ।

## হাসনাবাদ সার্কেল

গ্রামাঞ্চল ১৯৬৭

- :। আবাদ মোহনপুর প্রাথমিক বিভালয়,
- ২। সনদরীয়া প্রাথমিক বিভালয়,

গ্রামাঞ্চল ১৯৭১

৩। থলিসাথালি আদিবাসী প্রাথমিক বিভালয়,

## পোর অঞ্চল (টাকী)

- ৪। লক্ষরনগর প্রাথমিক বিভালয়।
- (খ) ২৪-পরগণা জেলা স্থল বোর্ড হইতে নৃত্ন কোনও প্রস্তাব না থাকায় বর্তমানে ঐ সার্কেলগুলির গ্রামাঞ্চলে আর কোনও বিভালয় অস্থমোদনের অপেক্ষায় নাই।

হাসনাবাদ সার্কেলের পৌর অঞ্চলে ( টাকী ) (১) যুবা প্রাথমিক বিভালয়, (২) বলরাম দালাল প্রাথমিক বিভালয় এবং (৩) দেওকাঠি প্রাথমিক বিভালয় অন্থমোদনের অপেক্ষায় আছে।

- (গ) যে-সকল মাধ্যমিক বিভালয়ে সরকারী অন্তদান মধ্ব করা হয়, সেই সকল বিভালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও শ্রেণীসংখ্যা হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ মধ্ব করা হইয়া থাকে। যদি কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা অন্তমোদিত নয় এইরূপ কোনও পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে মাগ্ গীভাতা, বর্ধিত বেতন ইত্যাদির স্থবিধা দেওয়া সস্তব নয়।
- ্ব) অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভালরের প্রচলিত নিয়মান্থায়ী প্রভাবের উপর বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

# হিল্পগঞ্জ ব্লক উল্লয়ন আধিকারিক

e>। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১৫৫।) **অনিসকৃষ্ণ মণ্ডল**ঃ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—হিললগঞ্জ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর ঐ ব্লকের কেন্দ্রস্থলে স্থানান্তরকরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং থাকিলে কোধান্ত্র?

ř,

# The Minister for Agriculture and Community Development:

উপৰ্ক স্থানাভাবহেতু ব্লকের অঞ্জী অফিস স্থানাস্তরের কোন পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নাই।

# ভীমপুর অঞ্চল মেডিসিক্সাল প্ল্যাণ্ট রোপণের প্রকল্প

- ৫২। ( অন্নোদিত প্রশ্ন নং ১৭০।) **জ্রী ঠাকুরদাস মাহাতোঃ** শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমান্ত অন্ধ্রহপূর্বক জানাইবেন কি
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শালবনী থানার ৬নং ভীমপুর অঞ্চলের সরকারী সংরক্ষিত জমিতে সরকার কর্তৃক মেডিসিক্সাল প্ল্যাণ্ট রোপণের কোন পরিকল্পনা আছে কি: এবং
  - (খ) পরিকল্পনা থাকিলে, কবে নাগাদ উহার বাস্তবে রূপায়ণের কাজ আরম্ভ করা হবে ?

# The Minister for Commerce and Industries:

- (ক) না।
- (থ) প্রশ্ন উঠে না।

# ভাগরেকর্ডভুক্ত সরকারী মৃস্ত জমি

- **৫০। (** অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১৭২। ) **শ্রীগকুরদাস মাহাতে।** ভূমির সন্থাবহার এবং সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ধগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, ভাগরেকর্ড ভুক্ত সরকারী ক্তন্ত জমি ভূমি সংস্কার বিভাগ কর্তৃ ক যাহার আইনায়ণ দথল লওয়া হয়েছে সেই জমি বৈধভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার আইনগত বাধা সৃষ্টি হয়েছে: এবং
  - (থ) সতা হলে সেই বাধা অপসারণের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

## The Minister for Land Utilisation and Reforms:

- (ক) এইরপ কোন ঘটনা সরকারের গোচরে আসে নাই।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।

# কংসাবভীর উপর ত্রীক নির্মাণের প্রকল্প

- ৫৪। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ১৭৪।) শ্রীঠাকুরদাস মাহাভোঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয়
  অক্পগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বাঁকুড়া শহরের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের বাস যোগাযোগ সংস্থাপনের নিমিত্ত কংসাবতী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং
  - (খ) থাকিলে, কোথার এবং কতদিনে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Public Works:

(ক) এবং (থ)— শিমলাপাল-ক্লফপুর-রারপুর-ফুলকুস্মা-শিলদা হইরা বাকুড়া এবং ঝাড়গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী রান্তার রারপুরে কংসাবতী নদীর উপর একটি সেতুর নির্মাণকার্য চলিতেছে।

# জ্জীগ্রাম বজোপনাগরের সংলগ্ন এলাকা বিধায় গভীর নলকুপ বসানোর প্রকল্প

- ৫৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ২২৮। । **শ্রীভূপালচন্দ্র পাঞাঃ** কৃষি বিভাগের মন্ত্রিহাশর অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জ্বসীগ্রাম থানাটি বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন এলাকা বিধায় গভীর নলকৃপ বসান ছাড়া এই থানার সেচ ব্যবস্থার অক্য কোন প্রকারে উন্নতি সম্ভব কিনা এ বিষয়ে সরকার কোন সমীক্ষা করিযাছেন কি,
  - (খ) সমীক্ষা করিয়া থাকিলে তাহার ফলাফল কি . এবং
  - (গ) ঐ এলাকায় গভীর নলকৃপ বসানোর কাজ জ্রুততর করার জক্ত সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

## The Minister for Agriculture and Community Development

- (ক) না। কৃষি বিভাগের তর্ফে কোনও স্মীক্ষা হয় নাই।
- (খ) এই প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) এই এলাকায় গভীর নলকপ স্থাপনের কোন্ড কার্যসূচী বর্তমানে নাই।

# বর্ধ মান জেলায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল

- ৫৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ১৩১।) **শ্রীত্মশ্বিনী রায়ঃ** সেচ ও বিত্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) গ্রামীণ বৈহ্যতিকীকরণ প্রকল্পে বর্ধমান জেলায় ১৯৭২-৭৩ সালে থানাভিত্তিক কতগুলি গ্রামে বৈহ্যতিকীকরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; এবং
  - (থ) ঐ গ্রামঞ্জলির নাম এবং কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হইতে পারে?

## The Minister for Irrigation and Power:

(ক) মস্তেশ্বর থানায় ৩৯টি গ্রামে, বর্ধনান থানায় ৩০টি গ্রামে, গলসী থানায় ১৩টি গ্রামে, মেমারী থানায় ৭টি গ্রামে, কালনা থানায় ৭টি গ্রামে, জামালপুর থানায় ৩টি গ্রামে,

মোট ১৯টি গ্রামে

্থ) নামের তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল। ১৯৭২ সালের মে মাসে কাজ শুরু ইইবে।

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No. 56

| ক্ৰামক ন | ং মৌজা              | থানা                |
|----------|---------------------|---------------------|
| 51       | <b>न</b> रत         | म <b>रख</b> र्यंत्र |
| ١ ۶      | পাট <b>কেল</b> ডাঙা | <b>মন্তেশ্ব</b>     |
| 01       | বাব্চা              | ম <b>তেখ</b> র      |

| 414                  | ASSEMBLY PROCEEDINGS                       | [ 25th April      |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| ক্ৰমিক নং            | (मोक)                                      | থান               |
| 8 1                  | পালিন                                      | ম <b>স্থেশ</b> র  |
| e 1                  | <b>८मो</b> ना                              | মন্তেশ্বর         |
| <b>3</b>             | বেণুর                                      | মন্তেশ্বর         |
| 91                   | গ্ৰাত্ন                                    | <b>মন্তেশ্বর</b>  |
| ۱۱<br>۲۱             | ्रथम <b>्न</b>                             | মন্তেশ্বর         |
| اد                   | <b>मी</b> षा                               | মস্তেশ্বর         |
| 201                  | কুরকুগু                                    | মস্তেশ্বর         |
| 22.1                 | <i>प्रभू</i> ।<br><b>७</b> ९ <b>क</b> । ७१ | <b>মস্তেশ্ব</b> র |
| 25.1                 | शंगानभूत                                   | মন্তে শ্বর        |
| 201                  | यूगना                                      | মন্তেশ্বর         |
| 28 1                 | আতসপুর                                     | মন্তেশ্ব          |
| >6 1                 | ফকিরভাঙা                                   | মন্তেশ্বর         |
| 361                  | ছোট ধানারিয়া                              | বর্ধমান           |
| 391                  | ভাবী সর্বমঙ্গলা                            | বর্ধনান           |
| 75-1                 | বি <b>স্</b> টি                            | <b>ব</b> ধ্মান    |
| ا ﴿ر                 | চাপুল                                      | বর্ধমান           |
| ٠<br>١ ،             | কা <b>লি</b> য়ার।                         | বর্ধমান           |
| 851                  | इ.म.पि                                     | বর্ধমান           |
| ار ب<br>ع ا          | কৃষ্ণপুর                                   | বধ্মান            |
| २२ ।<br>२ <b>७</b> । | •                                          | বর্ধমান           |
| 28                   | জিয়ারা                                    | বর্ধমান           |
| ١ ٠٠                 |                                            | বর্ধমান           |
| 29                   | - 1 - 1 1 1 1                              | বর্ধমান           |
| 291                  |                                            | বধ্যান            |
| २৮।                  |                                            | বর্ধমান           |
| 22                   |                                            | বর্ধমান           |
| 30 I                 |                                            | বর্ধমান           |
| 25                   |                                            | বর্ধমান           |
| <b>ં</b>             | Ć                                          | বৰ্ণমান           |
| 99                   |                                            | বর্ধমান           |
| 50                   |                                            | বর্ধমান           |

৩৪। বরসতি

৩৬। বারই

৩৭। কুরমুন

🕶। বামনগড়

৩৯। সামস্থি

৪০। সোনাপুর

8)। ऋशंबी

৩৫। কাৰিগ্ৰাম

বর্ধমান

বৰ্ষান

বর্ধমান

বর্ধমান

বর্ধমান

বর্ধমান

বৰ্ষান

বধশান

| -AMA   | • |  |
|--------|---|--|
| 10.1.1 | 7 |  |
|        |   |  |

# QUESTIONS FOR ORAL ANSWER

415

| कंमिक नः सोका                     | থানা                           |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>१२ । পূ</b> र्व क्रस्वभूत      |                                |
| ৪৩। জরুর                          | বধ্যান                         |
| 88 । घां <b>⊍</b> ंत्रि <b>ला</b> | বৰ্ণমান                        |
| <b>৪৫। বনগ্রাম</b>                | বর্ধমান                        |
| ৪ <b>৬। বেলথ</b> াস               | বৰ্ণমান                        |
| ৪৭। উজনা                          | বৰ্মান                         |
| 8৮। ভाদাই                         | ম স্থেশ্বর                     |
| ৪৯। মূল্তাম                       | ম স্থেশ্বর                     |
| <b>७०। भञ्जि</b>                  | মন্তেশ্বর                      |
| ৫১। ভেলা                          | মন্তেশ্বর                      |
| ६२ । त्रग्रं क्रांन               | <b>মকেশ্বর</b>                 |
| < । भुद्रा <del>वि</del>          | মন্তেশ্বর                      |
| < < । < < > वाञ्चित्र             | मरु चंत्र                      |
| ৫ <b>৫।</b> দেওয়ানগাছি           | ম স্তেশ্বর                     |
| ৫৬। ভারা                          | <b>म</b> रस्र श्रंत            |
| ৫৭। পিপ্লন                        | म <b>र</b> ख्यंत्र             |
| ৫৮। থানপুর                        | <b>म</b> रस्त्र श्रद           |
| ৫৯। ভোজপুর                        | <b>म</b> रख्यं द               |
| ७ । मानाजा                        | मरस्र श्रद                     |
| ৬১। ঝিকরা                         | মন্তেশ্বর                      |
| ৬২। জয়রামপুর                     | म <b>र</b> स्त्र               |
| ৬৩। বালিজুরি                      | म <b>र</b> खर्षद               |
| ७८। সिংহनि                        | म <b>रस्व</b> नंत्र            |
| ७६। वामना                         | মন্তে শ্বর                     |
| ৬৬। থাতা                          | ম ন্তেশ্বর                     |
| ৬৭। নতুনগ্ৰ†ম                     | ম কে শ্ব                       |
| 👐। ভাণ্ডারপুর                     | मस्त्र चंत्र                   |
| ७२। शक्किन                        | म <b>र</b> स्त्र चंद्र         |
| १०। शासा                          | भ <b>र</b> ख चंद्र             |
| ৭১। গোলগ্রাম                      | গ্ৰাস                          |
| ৭২। পুশা                          | গলসি<br>গলসি                   |
| ৭৩। পরজ                           |                                |
| १८। निमनादि                       | গলসি                           |
| ৭৫। রাকোনা                        | গলসি                           |
| ९७। संस् क                        | গলসি                           |
| ११। हेक्ब्राद                     | গ <b>ল</b> সি<br>গ <b>ল</b> সি |
| ৭৮। মহাটা                         | গ <b>ল</b> )স্                 |
| १२। स्विभूद                       | গ্ৰাস<br>গ্ৰাস                 |
|                                   | <u> ব</u> ালা ম                |

| 1 | ſ | 25th | A | pril |
|---|---|------|---|------|
|   |   |      |   |      |

#### ASSEMBLY PROCEEDINGS

| ক্রমিক নং    | শৌজা              | থানা              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| bo 1         | রামপুর            | श <b>म</b> ि      |
| 671          | ওরগ্রাম           | श <b>न</b> ि      |
| <b>४२</b> ।  | মুতা              | গ <b>ল</b> সি     |
| 100          | <b>गगीना</b> त्र। | মেমারী            |
| F8           | মোবারকপুর         | মেমারী            |
| be 1         | আলিপুর            | মেশারী            |
| b9 1         | দেবীপুর           | <b>মে</b> শারী    |
| 691          | নিশিনগর           | মেশারী            |
| bb           | আমেদপুর           | মেশারী            |
| १ हच         | তেশচিনি           | মেশারী            |
| ۱ ٥ ه        | সিমশান            | ক লন              |
| 1 <6         | আঙ্গারসন          | ক শন              |
| <b>२</b> २ । | নোয়ারা           | কালনা             |
| 301          | দক্ষিণ গোয়ারা    | ক লন              |
| 1 86         | চৌবেড়িয়া        | कामन              |
| ३६ ।         | ভেক্স             | কা শন             |
| २७ ।         | রাজধেরা           | কালন              |
| 1 16         | <b>हे</b> जिना    | জামা <b>ল</b> পুর |
| विष          | পার্বতীপুর        | জামা <b>লপু</b> র |
| । हह         | <b>দোগাছি</b>     | জামালপুর          |
|              |                   |                   |

# मुर्निमा गाम दानम नि स

- ৫৭। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ২০৯।) **শ্রীছরেন্দ্রনাথ হালদার**ঃ কুটার ও ক্রুদায়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের জন্ত ১৯৭১-৭২ সালে কত টাকা সরকারী অফুদান বা ঋণ দেওয়া হইয়াছে;
  - (খ) খড়গ্রাম থানায় ভূঁতচাষ, রেশম গুটি, রেশম তাঁতের তাঁতীদের জক্ত ঐ সময়ে কত টাকা সাহায্য ও লোন দেওয়া হইয়াছে; এবং
  - (গ) থড়গ্রাম থানার সর্বপ্রকারের তাঁতীদের উন্নতির জন্ত কোন পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কি কি ?

# The Minister for Cottage and Small Scale Industries:

- (ক) সামগ্রিকভাবে রেশম শিষ্কি উন্নয়নের জক্ত সরকারী অফুদান বা ঋণ দেবার কোন পরিকল্পনা নাই। ১৯৭১-৭২ সালে বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত রেশম চাষীদের পুনর্বাসনের জক্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩,০০,০০০ টাকা সরকারী অফুদান এবং ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।
  - (থ) উন্নতির জক্ত অহদান বা ঋণ দেবার কোন পরিকল্পনা ১৯৭১-৭২ সালে ছিল না।
  - (গ) কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

## Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: The Minister of State in-charge of the Municipal Services Department will please make a statement on the subject of acute scarcity of drinking water in Howrah Town—attention called by Sarbasree Mrigrndra Mukherjee, Krishna Pada Roy and Sisir Kumar Sen on the 11th April last.

শীপ্রক্লকান্তি যোষঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য সর্বশ্রী মূগেন মুখাজী, কৃষ্ণপদ রায় ও শিশির সেন কর্তু ক আনীত জরুরী জনস্বাধ্ সংশ্লিষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণী বিজ্ঞপ্তিতর উত্তরে জানাইতেছি যে হাওড়া পৌরসভা বর্তনানে হাওড়া শহরে প্রতাহ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ গ্যালন পানীয়জল সরবরাহ করিতেছে। তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ গ্যালন শ্রীরামপুবের প্রধান জলসরবরাহ কেন্দ্র হৈতে ও ৮০লক্ষ কুড়িটা গভীর নলকৃপ হইতে। ইহা ব্যতীত সমগ্র হাওড়া শহরে তিন সহস্ত নলকৃপের ব্যবস্থা আছে। ইহার মধ্যে ২৩০০ নলকৃপ হইতে বর্তমানে জল পাওয়া যাইতেছে। বাকি
৭০০ নলকৃপ অকেজা হইয়া আছে। এই ২৩০০ নলকৃপ হইতে আরও প্রায় ১০লক্ষ গ্যালন জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

#### 2-10-2-30 p.m.]

অকেজো নলকৃপগুলির মেরামতের বাবজা চলিতেছে। এই নলকৃপগুলি মেরামত হইলে আরও ৩ংহাজার গালন জলস্বব্বাহ সভবে হইতে।

পানীয়জল সরবরাঞ্চর উন্নয়নের জন্ম একটি জরুরী প্রকল্প (এমারজেন্সি ওয়াটার সাপ্লাই স্থাম) রনো করা হইয়াছে। এই প্রকল্প মন্ত্রসারে সব শুদ্ধ ৬৮টি গভীর নলকুপ নির্মাণ করিবার কথা আছে। তম্মধ্যে ২০টি নিমিত হইয়াছে এবং এই ২০টি গভীর নলকুপ হইতে ১৯টি জোনে ৮০লক্ষ গালন জলসরবরাহ হইতেছে। এই গভীর নলকুপগুলি হইতে বর্তমানে সরাসরি জলসরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ, প্রয়োজনীয় জল উত্তোলন যন্ত্রসমূহ এবং বৈত্যতিকরণের ব্যবস্থাদি এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় রিজাভারের মাধ্যমে জলসরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয় নাই। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে আরও অধিকতর জলসরবরাহ করা সম্ভব হয় ব্যবস্থাভাজি চালু করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

হাওড়া পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে পানীয়জলের সরবরাহের সমস্তা একটি দীর্ঘদিনের সমস্তা এবং তাহার জন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য:—

- ১। এমারজেন্দি ওয়টোর সাপ্লাই এর অন্তর্ভুক্ত অনেক অঞ্চলের জলের পাইপ সংস্থাপন ও জলসরবরাহের ব্যবস্থাদি থাক। সত্ত্বেও নাগরিক সাধারণ এই নব সংস্থাপিত জলের পাইপ হইতে নিজ নিজ গৃহে জল সরবরাহের স্থযোগাদি ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এই প্রকল্পের স্থবিধা হইতে বঞ্চিত ইইতেছেন। বর্তমানে পৌরসভা স্বল্প ক্ষেক্টি ক্ষেত্রে পুরাতন ও নৃতন পাইপের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ ইইসাছে।
- ২। পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত জলের পাইপ হইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রাস্তায় জলেরপাইপ বসানো হইয়াছে এবং এইসমন্ত কলের অধিকাংশ ব্যবহারকাবী জনসাধারণ কর্তৃক বিনপ্ত হওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয় হয়। এই অপচয় বদ্ধ করিবার জন্ত জনসাধারণের সচোযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।
- তন হাজার হস্তচালিত নলকৃপের মধ্যে প্রায় १०० নলকৃপ অকার্যকরী হইয়। আছে।
   ইহাদের মেরামত কার্য চলিতেছে কিন্তু প্রায়শঃই হস্তচালিত নলকৃপগুলি অকার্যকরী হওয়ার ফলে

সমস্ত বৎসর ধরিয়া মেরামত করিতে হয়। ইহাও পানীয় জল স্লচারুরূপে সরবরাহের পথে একটি অন্তব্যয়।

8। পৌরসভার কিছু অংশ এমারজেন্সি ওয়াটার সাল্লাই স্থীমের অন্তর্ভুক্ত না থাকার সেই সব অংশে চাহিদামত জলসরবরাহ করা সন্তব হয় না। তাছাড়া অনেক ছোট ছোট রান্ডা ও গলি এই প্রকল্পের আওতার বাহিরে। হাওড়া পৌরসভা কর্তৃক এই অংশগুলির জলসরবরাহের ব্যবস্থার জন্ম হাওড়া পৌরসভা কর্তৃক একটি প্রকল্প রচিত হইবার কথা আছে। এই সমত্ত অঞ্চলগুলি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হইলে পানীয় জলের অভাব থাকিবে না।

দ্বিত জল পানের দক্ষন মহামারী আকারে বিভিন্ন রোগের প্রাতৃষ্ঠাবের কোন সংবাদ পৌরসভ। জানে না।

Mr. Speaker: I have received eight notices of calling attention on the following subjects:—

- Non-utilisation of Central Grants for agricultural development—from Shri Gangadhar Pramanick.
- 2. Death of persons due to firing by the Security Guards of a Rubber Factory at Kalyani—from Shri Kumar Dipti Sen Gupta.
- 3. Death of three persons and damage of 60,000mds of potatoes due to collapse of the Cold Storage building at Rasulpur—from Shri Aswini Roy.
- 4. Murder of Shri Sushil Chakravorty, Sceretary, Kanchrapara Town Congress Committee by C. P. I. (M) workers—from Shri Jagadish Chandra Das.
- Nationalisation of Electric Supply in Bankura—from Shri Kashinath Misra.
- Lack of Irrigation facilities at Bhagabangola Centre in Murshidabad district—from Shri Mohammad Dedar Baksh.
- 7. Scarcity of seeds affecting jute industry—from Shri Md. Idris Ali.
- Death of two persons due to firing by armed darwans of Inchek Tyre Establishment at Kalyani upon unarmed people in presence of Police from Shri Naresh Chandsa Chaki and Shri Haridas Mitra (Deputy Speaker).

I have selected the notice of Shri Aswini Roy on the subject of death of three persons and damage of 60,000 mds. of potatoes due to collapse of the Cold Storage building at Rasulpur. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject to-day, if possible, or give a date for the same.

Dr. Zainal Abedin: Should it related to the Home Department?

Mr. Speaker: Yes, Home ( Police ) Department.

Dr. Md. Fazle Haque: On Saturday, Sir.

Mr. Speaker: The Business Advisory Committee has taken a decision that there will be no questions, Calling Attention, etc., on next Saturday.

Dr. Md. Fazle Haque: Then the statement will be given on Friday.

#### MENTION CASES

Mr. Speaker: Now, Mention Cases, I would call upon Shri Aswini Roy to speak-

জীজান্ধিনী কায় থ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনেনীয় মধ্যমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের যিনি লিভার আছেন সেই ক্র্যিমন্ত্রী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক্রবিছ। আপুনি জানেন যে গত ১৯৬৯ সালের তলনায় ডি. ভি. সি. ক্যানেল এরিয়ায় তিনওণ ্বনাফসল হয়েছে। সেদিন প্রশোজবের সময় মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন যে ৯০ হাজার একর জমিতে এবার ফসল পাওয়া যাবে, কারণ সেখানে আই আর. এইট-এর চাব করা হয়েছে। আমি গত ১৮শে মার্চ এখানে এটা উল্লেখ করেছি এবং মল্লিমহাশয়কে বলেছি যেন এট। ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত ব্দ্ধিত করেন। গত বংসর যেখানে নভেম্বর মাস পর্যন্ত জল সরবরাহ করা হয়েছিল সেখানে ্রই এপিলে পর্যন্ত জল সর্বরাহ করা হয়েছে ও ১লা ডিসেম্বর জল সর্ববাহ আরম্ভ করা হয়েছিল এবং এবারে ২০ তারিখে তা শেষ হয়ে গেল। আমি বিভিন্ন এলাক। ঘরেছি এবং জল দেওয়া হলে সেপানে ৯০ হাজার একর জমির ফসল পাওয়া যাবে, যার পবিমাণ হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ্রিনের মত। সেই ফসলের শতকরা২৫ ভাগ ঘরে আনতে পারবোনা, শতকরা ৭৫ ভাগ নষ্ট হয়ে বাবে যদি না জল সরবরাহ করা যায়। কাজেই এটা একটা জাতীয় সমস্যা। আমি সেচমগ্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন এটা আমার হাতে ন্য, আমি গতকাল চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি এই হাউসের কাছে আবেদন কর্বছি এবং সমস্ত মাননীয় সদস্যদের অন্তরাধ কর্জি যাতে এর একটা ব্যবস্থা হয়। এর ছটো অস্তবিধা আছে। একটা হচ্ছে যদি ডি ভি. সির জল ১০।১৫ দিনের জন্ম ছাড়। হয় তাহলে কলকাতা সহরে যেথানে ফ্যানের দরকার হয়ত বিচাৎ বা ইলেকটিসিটি কনজামসান কমাতে হবে এবং তাতে অস্ক্রবিধা হবে। স্ঠজন প্রত্যেক সদস্যকে আপুনার মাধ্যমে অহুরোধ কর্ছি, কারণ এই সম্প্রাটা অত্যন্ত জটিল ও জরুরী সমস্তা এবং জাতীয় সমস্তা। কাজেই এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা সেচমন্ত্রী এই সম্পর্কে একটা ট্রেটমেণ্ট দিন এই আবেদন আমি করবো। এবং অক্তান্ত সদস্তদের আমি মুলবাধ কববে। যে তাঁৱা ও বিষয়টি উপর গুরুত্ব দিন।

**এমিতী গীত। মুখোপাধ্যায়ঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নর্থ-ইষ্ট সালারপুর কোলিয়ারী আসানসোলের—সেথানে মালিক পক্ষ ৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে। তার প্রতিবাদে এবং ঐ কোলিয়াবীর ওয়েজ বোডের আভিয়ার্ড কার্যাকরী করার দাবীতে গত ১২ দিন ধরে শ্রমিকর। অনশন ধর্মঘট চালাচ্ছিল। এই দাবীর নাযাতা এই থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিজিওনাল লেবার কমিশনার বিগত ২০শে এপ্রিল, ১৯৭২ এই বিসংবাদ চলাকালীন নতন লোক নানিতে ঐ কোলিয়ারীকে অন্তরোধ করেছিল কিন্তু মালিক শ্রমিকদের কথা বা কমিশনারের কথা কিছুই শোনেন নি এরকম পরিস্থিতিতে গতকাল O. C. সালারপুর যেখানে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে 'ঘনশন কর্ম্ভিল তথন তাদের উপর আক্রমণ করে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ**র** মধ্যে ৯ জন ্দহিলার মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশস্কাজনক। Hindusthan Cables থেকে ৯ জন শ্রমিক নেতা ঐ অনশনকারী ধর্মঘটি শ্রমিকদের জন্ম relief নিয়ে ঐ কারখানার দিকে যখন যাচ্চিলেন তখন U. C. ঐ ১ জনকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় M. P. কল্যাণ রায় যথন A. D. M.-কে এ নিয়ে বলেন তথন তাঁকে বলা হয় ঐ কোলিয়াবাটা private property, তারা যদি কারুর বিরুদ্ধে নালিশ করে তথন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং relief যদি কেউ দিতে চান তাহলে তা ঐ .কালিয়ারীর Manager-এর কাছে দিলেই হোত। সতএব relief দেওয়ার সপরাধে কাউকে যে থেপ্তার করা চলে এটা আমরা জানি না। এই পরিস্থিতির দিকে আপনার নাধ্যমে সংশ্লিপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে O. C.-র এই policy কি সরকারী নীতির সঙ্গে সঙ্গত গ

**শ্রীভৃত্তিমর আইচঃ** মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্দ্ধমান জেলায় হীরাপুর কেন্দ্রে

**ইসকো অবস্থিত। এই ইসকো এশিয়ার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্গ কোম্পানী। এই কোম্পানী**তে ১৮ হাজারের মত লোক পার্মানেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং ৬ হাজার লোক কন্টার্ক্টরের অধীনে কাজ করে। সম্প্রতি এই ইসকোর মাানেজমেণ্টের মধ্যে ক্ষমতার একটা লভাই চলছে। গত ২৫শে এপ্রিল ইসকোর জেনারেল ম্যানেজার মি: লামেয়ারের উপর কতিপ্য ছবত বোমা ছোডে। তারপর বিনা অমুমমিতে এবং কাউকে না জানিয়ে একমাত্র হলে। এই ইসকোতে অনিদিষ্ট কালের জন্ম তাঁর অমুপস্থিতিতে ওই ইসকো এখন একটা অবিভাবকহীন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এরজ্য <u>সেখানে প্রডাক্সন কমেছে। ওই কোম্পানীর মেলটিং সপে যেখানে ডেলি প্রডাক্সন হতো ২৮০০</u> মেটিক টন, বর্তমানে হচ্ছে ৬০০ মেটিক টন: ব্লাস্থ্য ফারনেসে এখানে ডেলি উৎপাদন হতো ৩৬০০ মেটিক টন, সেখানে হচ্ছে ১২০০ মেটিক টন . রোলিং মিলস ও শিট মিলস-এ যেখানে মানগুলি উৎপাদন হতো ৬৫ হাজার মেটিটক টন সেথানে হচ্ছে ৩৫ হাজার মেটিক টন পিগ কাসটিং এ যেখানে উৎপাদন হতো ১২০০ মেটিক টন সেখানে হচ্ছে ৫০০ মেটিক টন। এই অবস্থাতে ১৮ **হাজার পারমানেণ্ট ওয়ার্কার এ**বং ৬ হাজার টেমপোরারি ওয়ার্কার ভবিষ্যুৎ নির্ভর করছে যেথানে, **সেখানে এই একটা কারখানা নিয়ে** ম্যানেজনেণ্ট কোন একম ছিনিমিনি খেলতে পারে ন।। কাজেই বেকার সমস্তা সমাধানের জন্ম সরকার যেথানে চিন্তা করছেন সেথানে এই সময় ১৪ **হাজার লোকের বেকার হবাব সমস্তা দেখা দিয়েছে।** এটা একটা জাতীয় সমস্তা তাই আপনাব মাধ্যমে দাবি জানাচ্চি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই ইসকো জাতীয়করণ করা হোক।

শ্রী অসমঞ্জ দে: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শান্তিপুর থানায় ফুলিয়া spun pipe কার্থানায় হঠাৎ একটা ক্লোজারের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্থানার সমত্ত্রকারীরা আবার নৃতন করে বেকার হতে চলেছে। খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে আমি এর কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ কার্থানার কর্ত্পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কারণ জানতে চাইলে তাঁরা বলেন যে কার্থানার উৎপাদনের জন্তু কাঁচা মাল হিসাবে সিনেণ্ট এবং ষ্টাল পাওয়া যাছে না। রুষ্ণনগর Godown-এ সিনেণ্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। আমি তাই পরিষ্কারভাবে দাবী করছি যে সরকার যেথানে বেকার সমস্তা সমাধানের কথা চিন্তা করছেন এবং শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাথতে চাছেন তথন District Godown থেকে এই কার্থানাকে priority basis-এ সিনেণ্ট সরবরাহ করা হোক।

আর একটা স্বচেয়ে বড় সমস্তা হচ্ছে ১৯৬৫ সাল থেকে এই কারথানা স্পষ্টি হওয়ার পর কল্যানী এগ্রো ইরিগেশান ডিপাটনেন্ট কয় লক্ষ স্পান পাইপ এই কারথানা থেকে নেওয়া হবে তার একটা স্পেসিফিক অর্ডার থাকত। ফলে বাজার সম্পর্কে একটা স্থানিন্দিত ধারণা থাকতো। কিন্তু বর্তমানে দেখছি তারা সাপ্লায়ার লিপ্তে রেথেছেন, কিন্তু কোটা নির্ধারণ করে দিছেন না। ফলে বাজারে একটা অনিন্দিত অবস্থার স্পষ্ট হছে। তাই আমি দাবী করছি এই অ্যানোমলি দূর করন। আজকের সমস্তা থেথানে উৎপাদন এবং বেকার সমস্তা এবং এর সমাধানের জন্ত সরকার চেষ্টা করছেন তথন এইটা দূর করবার জন্ত মন্ত্রিমহাশয় ব্যবস্থা করুন।

প্রানিতাইপদ সরকার । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হয়ত দেখেছেন আমাদের নদীয়। জেলায় কয়েকটা সংঘর্ষের ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। আমার এলাকার কুপার্স ক্যাম্পে সেই ধরণের সংঘর্ষ ঘটার মুথে। গতকাল কুপার্স ক্যাম্পে কিছু সমাজবিরোধী লোক একটি মেয়ের প্রতি অশালীন ব্যবহার করে এবং তার প্রতিবাদ জানানোর জন্ত আমাদের সি. পি, আই. কর্মীদের উপর ওই সমাজ বিরোধী লোকেরা আক্রমণ স্থক করে এবং তারা বলে যে আমরা যুব

কংগ্রেদের কর্ম।। আমরা সি. পি. আইকে এই এলাকায় রাথবো না, আমরা যা করবো তাই আইন। কালকে আমাদের বিশু বলে একজন কর্মাকে মারধর করেছে। তারপর একশো ছূশো লাক নিয়ে গিয়েছে ওথানে হামলা করতে। একটা রফা হয়। ছ'পক্ষেরই কিছু লোককে ধরা হয়। কিছু আবার রাত বারোটার সময় কিছু ক্মাদের উপর চড়াও হয়েছে এবং আজকে সকালে কুপার্স কাম্পে আমাদের অফিস আক্রমণ করেছে। বলেছে যে এথানে কোন সি. পি. আই. অফিস থাকবে না, ক্মানিই বলে কিছু থাকবে না। আমরা রাখতে দেবো না। এদের বেনীর ভাগই সি. পি. এমের কর্মা ছিল এবং আগে কুপার্স ক্যাম্পে যত গণ্ডগোল হয়েছে তা এরাই করেছে। এরা সমাজবিরোধী, তার ছেঁডে, ছিনতাই করে। এরা যুব কংগ্রেদে অন্পর্বেশর চেষ্টায় আছে। এরা সব এই ধরণের কাজ করে চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশায়, আপনার মাধ্যমে ছঁশিয়ার করে দিতে চাই এই ধরণের গুণ্ডা সমাজবিরোধী যারা আগে সি. পি. এম.এ ছিল যদি এই ধরণের লোক যুব কংগ্রেসে অন্ধ্রেশে পায় তাহলে আবার অন্তর্গলীয় ঘটনা ঘটতে থাকবে। ক্ষণ্ণনগর বা নবনীপে যা ঘটেছে তাই আবার এথানে হবে। এ কাপারে ধরাই প্রিভাগের মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শীতিলাচ ব্দ হেমব্রমঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুকলিয়া জেলার বন্দোয়ান ব্লকে ও মান বাজার ২নং ব্লকে শতকরা ৯০ জন গরীব আদিবাসীদের বাস। তাদের অধিকাংশ আবাদ জামি। গত বছর ঠিক মত ফলল না হওয়ায় বতিনানে উক্ত ২টি ব্লকে দার্কন থাছাভাব দেখা দিয়ছে। বর্তমানে উক্ত ২টি ব্লকে কাজ যোগ নেই, যার ফলে অধিকাংশ অধিবাসী অনাহারে দিন যাপন করতে বাবা হয়েছে। বর্তমানে হালের বলদ বিক্রী শুক হয়ে গেছে। যাদের কিছুটা জমি ভূমি আছে তারা হানীয় বাবসায়ীদের নিকট নজর বন্ধক দিয়া ১ মণ জুপুরে ( হুটা ) ০ মন ধান মাঘ মাসে দিবে, এই মর্তে ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিছে। কতক লোক কাজের স্কানে বর্জমান, তগলী জেলার অভিমুখে যাত্রা শুক করিয়াছে। কতক লোক চুরি ডাকাতি করতে শুক করেছে। যদি সরকাব কর্ত্ক উক্ত ২টি ব্লকে ব্যাপক কাজ দিবার বাবস্থা না হইলে উক্ত ২টি রুকের গরীব শ্রেণীর লোক অনাহারে মারা যাবে, তাতে বিল্মাত্রও সন্দেহ নেই। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোলয়, আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অবিলম্থে উক্ত ২টি রুকে হাজিক প্রপীড়িত ব্লক বলে ঘোষণা করা প্রয়োজন এবং ব্যাপক ভাবে কাজের ব্যবস্থা ও সহজ কিন্তিতে সরকারী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

[2-30-2-40 p.m.]

শীকাশীকাথ মিঞাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহাশয়ের এবং বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ব ঘটনার প্রতি। বাকুড়া
ইন্ধার সদর থানা এলাকার গঙ্গাজলবাটি, সালতোরা, সাতনা, বীনপুর, রাণীবাধ, ওঁদা থানায়
ভীষণভাবে জলাভাব দেখা দিয়েছে এবং ওথানকার পানীয় জলের যে সব কুয়া আছে তা ভকিয়ে
গেছে। প্রতিটি মালুষের পানীয় জলের খুব অস্ত্রবিধা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া চাষবাসের জক্ত্র
যে কুয়া খোঁড়া আছে তাতে জল নাই এবং মাঠে বর্তনানে যে ফ্লল আছে সেই ফ্লল একেবারে
উকিয়ে যাছে। বর্তমানে বাকুড়ায় যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তাতে ১৯৬৭ সালে যে থরা দেখা
দিয়েছিল ঠিক সেই মত অবস্থা হয়েছে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয়
মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি অবিলম্বে বাকুড়ার দিকে তাকান এবং
সেখানে যে জলাভাব দেখা দিয়েছে তার জক্ত অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ কর্মন। তা নাহলে ওথানকার
মান্ত্রম মারা যাবে।

শীমহশ্মদ দেদার বন্ধঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর এবং বিধানসভার সদস্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে গত বন্ধায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত বলে যে সাতটি জেলার নাম ঘোষিত হইয়াছিল তার মধ্যে মূশিদাবাদ জেলা অন্তর্ভুক্ত এবং ভগবানগোলা সেই জেলার অন্তর্গত। ভগবানগোলা ছটি ব্লক নিয়ে গঠিত—ভগবানগোলা > এবং ভগবানগোলা হ। উক্ত এলাকায় প্রায় ৯৫ ভাগ কাঁচা বাড়ী গত বন্ধায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে অন্তর্দান বাবদ আজ পর্যন্ত ভগবানগোলা >—এখানে অন্তর্দান দেবার যোগ্য একটি পয়সাও দেওয়া হয় নি। এবং ২নং ব্লক্ষে সাতটি অঞ্চল, তার মধ্যে তিনটি অঞ্চল যংকিঞ্চিত পেয়েছে। বিশেষ করে ২নং ব্লকে একটা চর অঞ্চল নামে অভিহিত আছে সেটা পদ্মা গর্ভে। গত বন্ধা চলে গেছে, আবার বন্ধা আসম—এই অবস্থায় আমরা এলাক। খুরে দেখেছি দেখানকার মান্থয় তাঁবুর নীচে বা গাছের তলায় কিছা অন্তর্গে বাড়ীতে যে অবস্থায় আছে তাতে তাদের মাথা গুঁজবার জায়গা নেই। আমি সেজস্ত বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি যেভাবেই হোক টাকার ব্যবস্থা করে তাদের যেন মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করা হয় জ্বরুরী ভিভিতে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

শীমহশাদ ই জিস আলীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশিষ্ট মির্মিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বাংলা দেশে গত জুলাই মাসে যে বীভৎস বক্সা হয়ে গেছে তাতে ক্বকদের গরু মারা গেছে কিন্তু সে গরু কেনা বাবদ সরকার তাদের কোন ধাণের ব্যবস্থা করেন নি। বাংলা দেশের ক্বকরা যদি গরু কিনতে না পারে, তাদের যদি হালের বলদ না থাকে তাহলে চাব করা আদৌ সম্ভবপর নয়। বর্ষা আগতপ্রায়, আউসের জমি চাব হতে চলেছে, ক্বকদের ঘরে পাটের বীজ নাই, ধানের বীজ নাই এবং এই অবস্থায় তাদের যদি গরু নাই এবং এই অবস্থায় তাদের যদি গরু না থাকে এবং তারা যদি গরু কিনতে না পারে তাহলে তাদের পদ্দে চাব করা আদৌ সম্ভবপর নয় এবং বারা লাগল বিক্রি করে তাদেরও হালের বলদ নাই। সেজস্থ আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মান্ত্রমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে তাদের গরু কেনার টাকা দেওয়া হয় এবং যাতে তার দারা চাববাসের কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা করা হয় তাব ব্যবস্থা করন।

শ্রীমনোরঞ্জন হালদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হাউদের সামনে রাথছি। বর্তমানে ২৪-পরগণার অন্তর্গত ভায়মণ্ডহারবারে চুরি ছাকাতির প্রকোপ বেড়ে চলেছে। এর মুখ্য কারণ হিসাবে আমি বলি ওথানকার ভায়মণ্ড-হারবারের এস ডি. ও., এস চক্রবর্তা তিনি কয়েকটি নকশাল কেস এবং কয়েকটি ডাকাতি কেসে যারা এ্যারেপ্ত হয়েছিল তাদের কিছু টাকার বিনিময়ে জামিন দিয়েছেন এবং আজকাল য়ে চুরি ছাকাতি হছে তার মধ্যে ঐ সব লোক জড়িত আছে। এই ব্যাপারে আমি একজন নকশালের নাম বলছি। একটি কেসে মার্ডার করা হয়েছিল যাকে আইডেনটিফাই কয়েছে সেই লোকের আয়, ছেলে ও মেয়ে, য়ে কয়েছিল তার নাম বিজন হাজরা। মগরাহাট থানার অন্তর্গত হটনগর বলে একটা জায়গা আছে সেথানে এই মাডার হয়েছিল কিছু মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে সেই নকশালী শ্রনেতা বিজন হাজরা যে এ্যারেপ্ত করা ঐবস্থায় ছিল তাকে জামীন দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন রাথছি তিনি য়েন এই বিষয়ে উপয়্রক ব্যবহা গ্রহণ করেন।

ক্রিপ্রার্চন্দ্র বেরাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৩ তারিপের বস্ত্রমতী কাগজে সংবাদ বেরিয়েছে, বিচারকদের

প্রতি অবিচার। ষ্টেট জুডিসিয়াল সার্ভিস থেকে শতকরা ৭৫জনকে ষ্টেট হাইয়ার জুডিশিয়াল সার্ভিসে প্রমোশন দেওয়া হতো কিন্তু এখন সরকার চিস্তা করছেন সমস্তই বাইরে থেকে লোক দেওয়া হবে। এর কলে ষ্টেট জুডিশিয়াল সার্ভিসের লোকেরা কুরু হয়েছেন এবং বিচারকরা রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে গণতত্ত্বে জুডিশিয়ারির নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী এবং এটা রক্ষা করবার জন্ম আমাদের সংবিধানে কিছু কিছু রক্ষাকবচ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সংবিধানের আটিকেল ১২৫ এবং আটিকেল ২২১-এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Neither the privilege nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave or absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

Mr. Speaker.: Mr. Bera, these are policy matters. What is the utility of mentioning these things?

শ্রীস্থীরচন্দ্র বেরা: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। এথানে বিচারকরা একজিকিউটিভের কাছে তাদের জন্ম প্রার্থনা করতে হবে। এটা বিচারকের প্রতি একটা অত্যন্ত অবিচার করা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারটা এথানে আলোচনা হওয়া দরকার। এথানে বিচারকদের যদি একজিকিউটিভের কাছে গিয়ে তাদের নিজেদের প্রমোশনের জন্ম প্রার্থনা করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভয়াবহ দিন এগিয়ে আসছে।

Mr. Speaker.: Mr. Bera, I am afraid, you are misusing the right given under rule 351, which is not for mentioning policy matters.

শ্রীমতী ইলা মিত্রঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এথানে উল্লেখ করবো। আমরা থবরের কাগজে দেখলাম যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়, শ্রীসিদ্ধার্থ শক্ষর রায়, তিনি সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন আবার উপস্থিত করছেন। এটা যুক্তফ্রণ্টের আমলে উঠেগিয়েছিল কিন্তু এটা চালু হলে পুলিশ আবার তার পলিটিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন ঘটাবে। এইভাবে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হলে অত্যন্ত অন্তায় করা হবে। আমি এর প্রতিবাদ করছি এবং আশা করবো যে মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় এটা বিবেচনা করে প্রত্যাহার করে নেবেন।

শ্রীজ্ঞাবত্বল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের বস্তা প্রপীড়িত এলাকায় এবং যে সমস্ত থরা পীড়িত এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গায় একটা হাহাকার উঠেছে। শুধু হাহাকার থাতের অভাবেই উঠেছে তা নয়, বেকার শ্রমিকদের কাজের অভাব, পানীয় জলের অভাব এবং সেচের অভাব ঘটেছে। আমরা বারবার বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে, এই সংসদীয় বাবহার মধ্যে দিয়ে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে বক্তব্য ভূলে ধরেছি কিন্তু ছংপের বিষয়—আমি প্রত্যেকটি জেলার মাননীয় সদশ্যদের কাছ থেকে থবর নিয়েছি যে এখন ধান বোনার সময় আসছে কিন্তু ধানের বীজের দাম ৯০—১০০ টাকা, পাটের বীজের কেজি ৮ টাকা থেকে ১৮ টাকা। আমাদের মাননীয় ফজলে হক, স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি আমাদের ওখানে একটি কমীসভা হয়েছিল, সেথানে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে জলংগী মার্কেটিং কো-অপরেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে কিছু পাটবীজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই বীজ রাতের অন্ধকারে সেয়ার হোল্ডারদের নামে ডিট্রিকিন হয়েছে, কি জয়বাংলার দিকে চলে গিয়েছে কিন্তা কোন গুপ্ত পথে চালান করে দেওয়া হয়েছিল।

[2-40-2-50 p.m.]

এমন একটা অবস্থা সেখানে, একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলেছে, একদিকে যেমন টেষ্ট রিলিফের কাজ নাই, অন্ত দিকে জি. আর নাই, এই অবস্থায় আবার ধানের দর হু-হু করে বেড়ে চলেছে, চালের দর বেড়ে চলেছে। আপনি স্থার, খবর নিন্দেখবেন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলেছে সর্বত্ত।

সামি তার, আপনার মাধ্যমে আর একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিমহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্রছি। আজকে স্থার, পানীয় জলের কি অবস্থা, এমন এমন জেলা নাই যেখানে পানীয় জলের অভাব নাই। টিউবওয়েল পানীয় জল দিচ্ছে না. আজকে যে সেচের জল দেয় টিউবওয়েল, সেখানে জল উঠছে না. স্থালো টিউবওয়েল বসিয়ে অনেক জেলায়ই জল দিচ্ছে না। অথচ এখানে আমরা দেখি মস্ত্রিমহাশয় যথন উত্তর দেন বা কোন সাবজেক্টের উপর বলেন, তথন কথা শুনে মনে হয় ব্যি ৭ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা দাবী জানালে পরে স্থালো টিউবওয়েল, ডাঁপ টিউব-ওয়েল হয়ে যাবে। আজকে সাত দিন নয়, ৩৫ দিন হয়ে গেল, একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলচে সবত্ত, আমরা স্থার, কার কাছে আবেদন করব ্ব এই এসেম্বলী শেষ হলে আমরা আপন আপন বাড়ী চলে যাব. আপনি যদি আমার এলাকায় খবর নেন তা দেখবেন যে এমন অবস্থা সেখানে আমাদের পিঠের ছাল বাচানই দায় হবে। গ্রামে হাউস বিল্ডিং গ্রাণ্ট-এর কি হবে, টেই বিলিফেব কি হবে, জি. আর. এর কি হবে, পাটের বীজ কোথায়, এই সব কথা বলে আমাদের তাজ করছে। সেথান থেকে সহরে আস্ছি. সহরে এসেও তারা ধাওয়া করছে, এসেম্বলী হোষ্টেলে পাকি, সেথানে পারমিশন নিয়ে এক একজন লোকের পিছনে ১০০ জনের মত লোক লাইন দিয়ে আসছে, আমাদের বই পত্র পড়ারও উপায় নাই—একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলেছে। কাজেই এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, ভাহলে এক একটা বিল আনবেন এখানে আর পাশ করবেন এবং এইভাবে ৫।৭ বছর চলে যাবে, আর তাতেই কি লোকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে যাবে १ আমরা এখানে মেনশন করছি, কলিং এটেনশন দিচ্ছি এবং অনেক প্রসেসের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা এবং হাউসকে জানাচ্ছি, সদস্ত মহাশ্রদের কাছ থেকে মান্ত্রমহাশ্ররাও শুনতে পাচ্ছেন, আমার কিন্তু মনে হচ্চে মস্ত্রিমহাশয়রা এক কান দিয়ে শুনছেন আর আর এক কান দিয়ে তাদের বেরিয়ে যাছে, গ্রামের দিকে তাকান, বিহিত ব্যবস্থা করুন। একটা ইনকুইয়ারীও হচ্ছে না। আমি আমার জেলা থেকে এ। দিন আগে এসেডি, সেথানে একটা সাব ডিভিশনে ১২ হাজার টাকা দিয়েছেন,—৬টা স্কীমে টেষ্ট রিলিফ হবে ১২টি ব্লকে, চিতৃ। করুন স্থার, কি অবস্থা। সর্বত্ত এই অবস্থা, অন্থান্ত সদস্যদের জিজ্ঞাসা করুন, আপনি স্থার বুকে হাতদিয়ে বলুন আজকে কি অবস্থা চলেছে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমরা ইলেক্টরেটদের যে কথা দিয়ে এসেছিলাম তা রক্ষা করতে পারবো কিনা সেটা বিচার করে দেখুন, আমি আপনার মাধ্যমে সমস্ত সদস্তাদের কাছে এ বিষয়টা তুলে ধরছি, সমস্ত সমস্তা না হোক আমরা অন্ততঃ আংশিক সমাধানও চাই। ৫ বছরের কাজ ৩৫ দিনে হবে না জানি কিন্তু 🗪 দিনের সরকার বলে আমরা বেশী দিন বাঁচতে পারব না। এথানে চার দিকে আইন প্রণয়ন করে দমন করবার চেঠা করছেন, রাউডিজ্ম দমন করবার চেঠা করছেন, কিন্তু যে অভাব দেখা দেবে তা চিন্তা করে দেখুন। ২২ দিন ২৪ দিন চাধীর বরে ভাত নাই, গম ভাঙ্গিয়ে যেণ্ডুলো থাবে তার জন্ম জলের ব্যবস্থাও নাই, সর্বত এই অবস্থা চলছে। সেজন্ম আর্মি অপিনার মাধ্যমে সভার দৃষ্টি আকর্যণ করে স্প্রবিচার চাইছি।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার নিকট একটু সময় চাইছি, বাধ্য হয়ে আজকে একটু ইন্টারভেনশন করতে হছেে। আমি আনন্দিত যে মুথ্যমন্ত্রী মহাশয়

এই সময় এসেছেন। স্পীকার মহাশয়, একটা জিনিষ আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমাদের এই আইনসভায় বিরোধী দল নাই এবং যে ধরণের ঘটনা এথানে প্রতিদিন মেনসন করা হচ্ছে, বিরোধীদল ষদি থাকত তাহলে অন্ততঃ আধঘণ্টা এই সভায় কোন কাজ হত না। গণতাদ্ধিক প্রগতিশীল মোর্চার অংশীদার পার্টির নেতা হিসাবে কয়েক মিনিট আমার ইণ্টারভিন করা কর্ত্তবা। আধঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট-এর কথা বলবনা, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, প্রতিদিন আমি এথানে লক্ষ্য কর্বছি মেনশনের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সদস্যরা এই সভায় তুলেন।

যদি সাধারণ চলতি হিসাবে বা শুধু মেনসন হিসাবে একে গ্রহণ করা হয় এবং অগ্রাহ্ন করা হয় অর্থাৎ এটা শুনতেও পারি, নাও শুনতে পারি, এটা রেক্ড ক্রতে পারি, নাও ক্রতে পারি ভাহলে কিন্তু ভুল হবে। কারণ আইনসভাতে প্রাকটিস-এর ভেতর দিয়ে কতগুলি নৃতন নৃতন প্রিসিডেট, কনভেন্সন ক্রিয়েটেড হয়। আমি লক্ষ্য করছি সভার। মেনসনের ভেতর দিয়ে. মেনসনের স্কুযোগ নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন ্যটা হয়ত অনেক সময় ডিবেটেও আসেনা। কাজেই আমি আশাকরি এই মেনসনের সময় মন্ত্রিবা এবং মুখামন্ত্রিমহাশয় এথানে থাকবেন এবং কি কি বিষয় আসছে সেই বিষয় নোট নেবেন যাতে তাঁদের দৃষ্টির বাইরে এগুলিনা যায়। আজকে ছটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠেছে এবং আমি সেই বিষয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে মুখ্যমুখী মহাশুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটি বিষয় যা উঠেছে তা হল থাত, পানীয়জল, চাষবাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গ্রামে চরম হুদশা দেখা দিয়েছে। আর একটি বিষয় যা উঠেছে তাহ'ল মারপিঠ. গুণুমি এবং নানারকম অত্যাচার। আজকে মেন্সনের মাধ্যমে আসানসোলে মারপিঠ. অত্যাচার, কুপার্শ ক্যাম্পে মারপিঠ এইসব কথা উঠেছে। আমি ওনেছি সোনারপুরেও এই ঘটনা ঘটেছে। আমি কালকে মুধ্যমন্ত্রী মহাশ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি কাশীপুরে এরকম ঘটনা ঘটেছে। এই যে মারপিঠ, অত্যাচার চলছে তাতে কোথাও দেখছি পুলিশ মারপিঠ করছে. আবার কোণাও দেখছি পুলিশ চুপ করে আছে। আবার কোথাও দেখছি গুণ্ডারদল পার্টির নাম নিয়ে, তাদের সাইনবোর্ড নিয়ে অত্যাচার করছে এবং পুলিশ চুপ করে আছে, কোন রকম হস্তক্ষেপ করছেন। আমি মনে করি এর প্রতিকার এথনই করা দরকার। গ্রামের পানীয়জল, থাছ, রিলিফ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয় বেমন অবহিত হবেন ঠিক সেইরকম এই মারপিঠ. অত্যাচার, মেয়েদের লাঞ্চনা প্রভৃতি ব্যাপারেও চিফ মিনিষ্টার এমনভাবে অবহিত হবেন যাতে ১৫ দিন ব। ১মাদের মধ্যে যার। এইসমস্ত মারপিঠ করছে তারা যেন বুঝতে পারে যে এই সব চালাকি আর চলবে না। অর্থাৎ সি. পি. এম, সি. পি আই., যুব কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সাইনবোর্ড নিয়ে এইসব জিনিষ যে আর চলবেনা এটা ষেন তারা বুঝতে পারে, আমরা চিরকাল দেখেছি একদল গুণ্ডা রুলিং পার্টির আশ্রয় নিতে চায়, পার্টির প্রোটেক্সন চায়। ১৯৬৯ সালে দেথেছি এরকম একদল সি. পি এম এর আত্রায় নিয়েছিল। আজকে ২য়ত তারাই আবার যুবকংগ্রেস এবং কংগ্রেসের আত্ময় নেবে এবং পুলিশ সেখানে চুপ করে থাকবে। কাজেই চিফ মিনিষ্টার এরকম বাবস্থা অবলম্বন করুন যাতে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ-এর এরকম একটা ধারনা হয় যে সরকার শান্তি-শৃঙ্খলার চেষ্টা করছেন।

শ্রীসিকার্থশব্দের রায়ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিশ্বনাথবাবু যে কথা বললেন সেটা গুরুত্বপূর্ব এবং সরকারের ,নজর সেদিকে আছে বিশেষকরে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে। যেথানে যেথানে মারামারি হচ্ছে সেথানে সেগুলি থামাবার জন্ম চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি একবার নয়, হ'বার নয়, বারবার বলেছি সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 'ল এ্যাও অর্ডার' মেনটেন করবার জন্ম। কেউ যদি কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে, সি. পি. আই এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ব। সি. পি. এম এর ফ্ল্যাগ নিয়ে গুণ্ডামি করে তাহাল পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে, তার বিরুদ্ধে এ্যাকসন নেবে। নদীয়া জেলায় কিছু

ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অক্তান্ত জায়গায়ও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আছে বলে আমরা পুলিশ ভেরিফিকেসন করছি, প্রত্যেক
সরকারী কর্মচারীর জন্ত। অর্থাৎ গুণ্ডা যাতে সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত না হয় সেটা
আমাদের দেখা কর্তবা। এই বিষয়ে আমরা সজাগ আছি বলে এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই
ওয়েস্ট বেপল মেনটেনান্য অব পাবলিক অর্ডার বিল এই হাউ্সে উত্থাপন কর্মিচ

## Resignation of Membership

Mr. Speaker: Honourable Members, 1 have to make an announcement.

Shri Mohammad Gofurur Rahaman of vill. Sultanganj, P.O. Kutubganj, Dist. Maldah, who was elected to be the West Bengal Legislative Assembly from 41-Maldah constituency, has resigned his membership to the West Bengal Legislative Assembly with effect from 19th April, 1972.

#### Statement Under Rule 346

Mr. Speaker: Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture and Community Development may make a statement under Rule 346.

শ্রীক্ষাবন্ধস সান্তার ঃ মাননীয় স্পাঁকার মহাশয়, গ্রামে জলসরবরাহ করার ব্যাপারে সরকার একটা ব্যবহা নিয়েছেন, সেই ব্যাপারে আমি একটা টেটমেণ্ট করছি। আগে জলসরবরাহের যে নিয়ম ছিল তার বদল করে মোটামটি রক লেভেলে ওয়াটার সাপ্লাই এর একটা কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটির কনভেনার হছেন বি ডি ও এবং মেখার হছেন স্থানীয় এম এল এ কিংবা তার নমিনি প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক অঞ্চল থেকে একজন করে গভর্গমেণ্ট নমিনি থাকবেন এবং সাব এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনজিনিয়ার পাবলিক হেলথ প্রত্যেক রকের সঙ্গে এ্যাট্যাচ থাকবেন, তিনিও মেখার এবং এই কমিটির সভাপতি হছেন এম এল এ, যদি এম এল এ উপস্থিত না থাকেন তাহলে নমঅফিসিয়াল মেখার যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি করা যেতে পারে। এবং তিনিই সেই সভা পরিচালনা করবেন এবং এর ফাংশান হছে এক একটা রকের যে সমস্থ জায়গাতে টিউবওয়েল কিংবা ওয়েল থারাপ হয়ে গেছে অথবা যে সমস্থ জায়গায় পিনপয়েণ্ট সাইট ঠিক করবেন, অথবা সাইট সিলেকশন করবেন এইকমিটি সেইসমস্থ টিউবওয়েল মেণ্টেনেন্স, রিশিংকিং এবং সিংকিং এর জন্থ সমস্থ ব্যবস্থা নেবেন এবং সেই হিসাবে গভর্ণমেণ্টের একটা অর্ডার প্রত্যেক সদস্থদের দেবার জন্ম রেথছি, আশাকার আপনারা সেটা সকলে নিয়ে নেবেন।

[2-50-3-00 p.m.]

#### The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, 1 beg to introduce the West Bengal Maintenance of public order bill, 1972.

( Secretary, then read the Title of the Bill )

Shri Siddhartha Shankar Roy: Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972, be taken into consideration.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়. এই বিলটা উত্থাপন করতে গিয়ে আমার সদ্প্রদের সন্মুথে কতকগুলো কথা বিস্তারিতভাবে রাখতে হবে. কারণ এই বিল সম্বন্ধে কতকগুলো সন্দেহজনক বক্তব্য রাখা হয়েছে। সে বিষয়ের বিক্লকে কিছ বলছি না, আমি থালি সরকার কেন এই বিলটা আনছেন, সেটা মাননীয় সদস্যদের সামনে রাধবার চেষ্টা করছি। এই বিল উচিত কিনা—সেটা মাননীয় সদস্যৱা নিশ্চয়ই বিচার করবেন কিন্তু এই বিলটা কেন রাখা হয়েছে তার জন্ম নিশ্যুই আমায় দায়িত, আমার কঠেবা প্রত্যেক মাননীয় সদস্যদের সামনে বিস্তারিতভাবে আমার বক্তবোর মাধামে রাখছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশন্ধ, গত নির্বাচনে যথন পশ্চিমবাংলার মাত্রর আমাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই বিধানসভায় পাঠায়, তখন তারা এই আশা নিয়ে পাঠিয়েছিল এটাই ছিল তাদের প্রথম আশা যে আমরা শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবো, পশ্চিমবাংলায় আমাদের মোচার যে বিপল জয়, তার প্রধান কারণ ছিল পশ্চিমবাংলার মাহয চেয়েছিল শান্তির পরিবেশে বাস করতে, যাতে তাদের জাবন-যাপন করতে কোনরকম কট্ট না হয়, অশান্তি যাতে দুর হয় এই পশ্চিমবাংলা থেকে, সেদিক থেকে আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে, আমাদের দায়িত্ব আছে প্রত্যেকটি পশ্চিমবাংলার মামুষের প্রতি, তারা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-বাপন করতে পারে। কিছক্ষণ আগে মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার মাননীয় বন্ধ বিশ্বনাথ মুখার্জা মহাশয়, যেকথা বলেছিলেন 'ল এগাও অডার' সম্বন্ধে, তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, 'ল এাতি অড্বি' আরও অনেক ভাল করতে হবে, অনেকটা ভাল হয়েছে, প্রত্যেক জারগা থেকে থবর আসছে, পশ্চিমবাংলার বাইরে যাঁরা থাকেন, তাদের ধারণা পশ্চিমবাংলার অবস্থা অনেক ভাল হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা চাই আরও ভাল করতে, জান্ত্রায় জায়গায় এখনও হামলা হচ্ছে, কিছু কিছু জায়গায় এখনও আমাদের লিফলেট সিজ করতে ইচ্ছে, যেসমত্ত এটাডভেনচারিস্ট লিফলেটের মাধামে ভায়লেন্স প্রচার করে, সেই লিফলেটগুলো আমাদের দিজ করতে হছে। স্বতরাং কিছু কিছু মানুষ এখনও আছে যার। বোমার পথে বিশ্বাদী, রিভলবারের পথে বিশ্বাসী, ইাওভিজ্যাল মার্ডারের পথে বিশ্বাসী।

যারা individual violance-এর পথে বিশ্বাসী, তাই তাদের সম্পর্কে আমাদের সতক থাকতে १८४। এ विषय यि भूवी दूर आमत्री मुठक ना इहे, छोहल (मुठ) आमारनत भएक माग्निय-জ্ঞানহীনতার কাজ হবে, দে সরকার হবে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সরকার। তাহ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক ভাইবোনের কাছে আমাদের একটা কর্তব্য আছে তাদের জীবনে যাতে আর অশান্তি না আদে সেটা দেখা। ছাত্র-সমাজ থেকে অশান্তি দুর করতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অশান্তি দুর করতে হবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক্টি ক্ষেত্র থেকে অশাস্থি দূর করতে হবে। আর দূর করতে কবে কালোবাজারী ও চোরাবাজারীদের বেসমন্ত সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। Essential Commodities নিয়ে কালোবাজারী করে, চোরাবাজারী করে তাদের দেই পাপ ব্যবসা যাতে আর চালাতে না পারে সেটাও আমাদের দেখা কর্তব্য, দেখার দরকার আছে। সেইরক্মভাবে Essential Services যেগুলি আছে, তার কাজকর্ম যাতে ঠিক্মত চলে তাও আমাদের দেখতে হবে। ইলেকট্রাক লাইট, পাওয়ার যা সকলের দরকার, থার্মাল প্র্যান্ট, পাওয়ার তা কেউ যাতে ধ্বংস করতে না পারে, যথন-তথন বন্ধ করতে না পারে আমাদের কর্তব্য তার চেষ্টা করা। এই সমস্ত essential services এর কাজ তারা যাতে ঠিক্মত চালিয়ে থেতে পারে তাও আমাদের দেখতে হবে। সেইজঃ আমরা এই বিশ নিয়ে খুব গভারভাবে scrutinise : করেছি, এ विन जाना उठिए कि ना, जामात्र कारह करम्ककन वहु जरूदाध करत्रह, धहं विन ना धरन शात्रा যায় কি না। কালকেও এই সম্পর্কে বিশ্বনাথবাবুর সঞ্চে কণাবার্তা হচ্ছিল। উ:র সঙ্গে অনেকগুলি ব্যাপারে আমি একমত—কালকে অনেকক্ষণ ধরে অনেক রাত পথস্ত কথাবার্তা হয়েছে। স্বাজ্ঞ

এক ঘণ্টা দেও ঘণ্টা তার সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে এই বিল আনা ছাড়া সুরকারের কোন উপায় নাই, গতি নাই। তার কারণ কতকগুলি জিনিষ যা হচ্ছে বা বলা যায় হবার আশক্ষা হচ্ছে, এখন থেকে যদি সে সম্বন্ধে আমরা সতর্ক না হই. সরকার কতকগুলি ক্ষমতা হাতে না নেয়, তাহলে ভবিয়াতে প্রয়োজনের সময় আমরা ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারবো না: ভবিষাতে যদি কোন অরাজকতা সময়মত আমরা বন্ধ করতে না পারি, তাহলে দেশের মাহ্য কোনদিন আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা বলেছি administration-এর ক্থা, আমরা বনেচি গণতক্ষের কথা। Administration-এর কথাও ভেবেছি। শুধ কংগ্রেস পার্টির কথা ভেবেছি তা নয়, আমি সরকারের কথা বলছি—গণতন্ত্রের কথা বলছি, আমি বলছি সংবিধান অভ্যায়ী আমাদের যে administration, সেই administration-এর কথা। যদি অরাজকতা বন্ধ করতে নাপারি, তাহলে মান্ত্রের অবিশ্বাস জন্মে যাবে আমাদের উপর, গণতত্ত্বের উপর। অবিশাস জন্মে যাবে every way of life-এর উপর। তারজন্ম আমাদের উপর যে দায়িত ক্রন্ত হয়েছে, সেই দায়িত আমাদের যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। আমরা একটা নীতি অহুবায়ী চলতে চাচ্ছি। সংবিধানের মাধ্যমে আমর। সমাজে আনতে চাচ্ছি বিপ্লব, আমরা শাতির পথে সমাজে আনতে চাচ্চি বিপ্লব, আমরা অহিংসার পথে সমাজে আনতে চাচ্চি বিপ্লব। আমরায়দি আগে থেকে সতর্ক নাহই, তাহলে আমাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। অরাজকতা নিয়ে আসবে। তাই আমরা যদি ভল করে আজ সরকারের হাত থেকে অনেকগুলি ক্ষমতা ছেডে দেই বা ক্ষমতা কেডে নেই, তাহলে পরে দেথবো যে, যে আগুন জলবে, তা নেভাবার কোনরকম ব্যবস্থা করা যাবে না। ছ-তিন বছর আগের ইতিহাস পশ্চিমবদের যদি দেখি, বেশী দর যেতে হবে না, যথন Preventive Detention Act সরকারের হাত থেকে চলে গেছে, যথন West Bengal Security Act সরকারের হাত থেকে চলে গ্রেছ, তথ্য চত্রিকে জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে যে আগুন জললো, সে আগুন নেভাবার ক্ষমতা তথন সরকারের ছিল না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি কী অস্থায় অবস্থায় সরকার ও তার administration দাভিয়ে আছে। কোনরকম ব্যবস্থা কিছু নাই, একটা গুণ্ডার রাজত্ব চলচে।

মাননীয়া ইলা মিত্র একটা গুরুতর কথা বলেছেন। আমি তা স্থীকার করি Under ordinary circumstances police verification-এর ব্যবস্থা সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে থাকার কোন দরকার নাই। কিন্তু অবঞ্চাটা কি হচ্ছে? এখন আমাদের অত্যক্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের উপর পশ্চিমবঙ্গের মান্ত্র্য ,য দায়িত্ব দিয়েছেন, তার যোগ্য আমাদের ছুহতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা যদি আমাদের না থাকে, এই দায়িত্বের যোগ্য যদি আমরা না হতে পারি, তাহলে আমাদের উচিত এই সরকার থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া।

## [ 3-00-3-10 p.m. ]

কঠোর হয়ত হবে অনেকগুলি ব্যাপার। কিন্তু কঠোর হতে হবে নিজেদের শক্তি বাজাবার জন্য। কঠোর হতে হচ্ছে কেন না যাতে পশ্চিমবন্দের মান্নযের জীবনে স্থথ আসে তার জন্য কঠোর হতে হচ্ছে, পশ্চিমবদের মান্নযের জীবনে মথ আসে তার জন্য কঠোর হতে হচ্ছে, পশ্চিমবদের যাতে সামগ্রিক উন্নতি হয় তার জন্য কঠো হতে হচ্ছে। এখানে যে আইনটা আনা হয়েছে কেউ কেবিনে যে এটা আনার কি দরকার—মিস। আছে তা। কিন্তু এই আইন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে, মিসা হচ্ছে প্রিভেনটিভ ডিটেনশন এটাই, পিউনিটিভ এটাকশন আইন নয়। মিসায় ধরে এক বছর রাখা যায় উইদাউট টায়ালে কিন্তু উইদাউট টায়ালে আটকে রাখার আমরা

পক্ষপাতি নই সব সময়। যদি কেউ অক্সায় করে থাকে তাকে কোটে নিতে হবে অক্স আইনে।
এবং সেইজক্স অক্স আইন রাথতে হবে। মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, মিসা আইনে কোটে নিয়ে
যাবার কোন প্রতিশন নাই। মিসা হচ্ছে প্রিভেনটিত আইন, আর এই আইন হচ্ছে পিউনিটিত
আইন। মাহুষকে উইদাউট ট্রায়ালে ধরে রাথার পক্ষপাতি আমাদের দল নয়, আমাদের মোচা
নয়,আমিও নই। আমাদের সে ইচ্ছা নেই বলেই তার জক্ম একটা পিউনিটিত আইন আনা দরকার,
এবং এই বিলটা একটা পিউনিটিত আইন।

দিতীয়তঃ মিসায়, যে গাডি করে আগলিং করছে, বন্দক আগলিং করছে, বোমা আগলিং কবছে সেই স্মাগলাবকে হয়ত ডিটেন করা যায় কিছু সেই গাড়ি ডিটেন গাভি মিসায় বিকুইজিসন করা যায ন।। সেই কবা যায न।। আইনে সেই ক্ষমতা দেওয়া হছে। যেসমত জিনিষ নিয়ে ৰোমা বাজী করা হছে রিভলবার ছোডা হচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি সেওলি রিকুইজিশন করার ক্ষমতা এই আইনে আছে যেটা মিদায় নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই আইনে ৬৮ চেপটার আছে, প্রথম চেপটার হচ্চে ্ডাফনেশন চেপটার; মান্ত্র আইনের সাহায্য পাবেন। এই ডেফিনশেন চেপটারে আছে এসেনশিয়াল সাভিসের ডেফিনিশন, এসেনশিয়াল কমোডিটিস-এর ডেফিনিশন,, প্রোটেকটেড প্রেসের ডেফিনিশন, সারভার্সিভ এাক্ট-এর ডেফিনেশন, এইগুলির কথা এমন বিস্তারিতভাবে কোন আইনে কোথাও পাবেন না। আমরা যদি দেখি এই আইনের দ্বারা সমস্ত বে-আইনি কাজ বন্ধ করা সম্ভব হচ্চে অর্থাৎ এর বিকল্প আইন দারা বে-আইনি কাজ বন্ধ করা যায় তবে বলব এই রক্ম আইন করার দরকার নেই। কিন্তু যেরকম বে-আইনি কাজ বন্ধ করার চেষ্টা এই আইনের দ্বারা হবে সেরকম আরু অন্ত আইনের দ্বারা সম্ভব হবেনা। এসেনসিয়াল সারভিসের এসেনসিয়াল ক্ষোডিটির প্রটেকটেড প্লেসের সাবভার্সিভের ডেফিনেশন সমস্ত কথাই এই আইনে আছে। ভিতীয় চ্যাপটার, সেকেও চেপটার যেটা, এই বিলে সেটা হচ্ছে প্রোটেকটেড প্লেস, অনেক পোটেকটেড প্লেম আছে যেমন ডকইয়ার্ড, কলকাতা ডকইয়ার্ড বন্ধ করে দেবার যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে এই আইন সেথানে প্রয়োগ করতে হবে। ষ্টিল প্রাণ্ট যা বাংলাদেশে আছে সেগুলি যদি বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করা হয় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয় তাহলে ক্ষমতা রাথতে হবে যাতে সেটা না হয়। থারম্যাল প্লাণ্ট ও আরও কিছু এসেনশিয়াল সারভিসের জিনিষ আছে পশ্চিমবাংলায় সেগুলি যদি কেউ ভেঙ্গে দিতে চায় যদি বন্ধ করে দিতে চায়, তুলে দিতে চায় তাহলে সরকার কি চুপ-চাপ বসে থাকবে—কেবল আমাদের ক্ষমতা নেই আমরা কিছ করতে পারব না তা বললে চলবে না; তক্ষুণি করতে হবে। ঐ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বোঝালেই হবে না, তক্ষণি এয়াকশন নিতে হবে। কাজেই পশ্চিমবাংলার মান্তবের এইসব ছংথের কথা চিন্তা করতে হবে সরকারকে। তৃতীয় চ্যাপটারে দেখতে পাবেন যে সামরা সাবভাগিভ এটিই-এর কথা বলেছি, চাপটার ৮এ দেখতে পাবেন যে সাবোটেজ যেটা সেটা একটা নতুন অফেন্স বলে যোষণা করা হয়েছে এবং তার একটা ডেফিনেসন আছে, সাবোটেজ সম্বন্ধে পরিকারভাবে এই বিলের ক্লজ ৮এ দেওয়া হয়েছে, আর কোন আইনে আমরা পাব ় যে সমস্ত সাবোটেজ সামরা দেপেছি, যেসমন্ত সাবোটেজ আমরা মাঝে মাঝে শুনি, এইসমন্ত সাবোটেডের হাত থেকে বাচব। চত্র্ ক্লজে আছে পাবলিক সেক্টি, যেট একটা নতুন অফেন্স, নিউ অফেন্স আমরা ক্রিয়েট করেছি। একটা হচ্ছে সাস্পিসাস ক্যারিং অব আর্মস। ধ্রুন একজন জোতদার তার লাইসেন্স আছে বন্দুক রাথার। সে বন্দুক নিয়ে চললো ক্র্যকরা যারা মাঠে কাজ করছে বা তাদের ক্তকগুলি দাবী-দাওয়া নিয়ে টেচামেচি করছে সেথানে গিয়ে ক্রমকদের মারধোর করলো। সেথানে কি আমরা চপ করে বদে থাকবো লাইদেশড আর্ম নিয়ে বাচ্ছে বলে ্ প্রোচনারর। লাইদেশড আর্ম

নিয়ে ক্রমকদের মারবার চেষ্টা করলে আমরা তাদের গ্রেপ্তার করবো তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবো দরকার হলে তাদের বন্দুক কেডে নেবে৷ সে লাইসেন্সড বন্দুকই হোক আর আনলাইসেন্সড वस्कृ हे होक। এটা দেকসন ১০তে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। यদি কারও হাতে পিন্তল বা বন্দুক, সে লাইসেন্সড বা আনলাইদেন্সড হোক যদি তাদের হাতে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যদি সেটা আগুর সাসপিসাস হয়। ক্লজ ১১তে লুটিং সম্বন্ধে আছে। এখানে লটিংয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখেছেন পশ্চিমবাংলার জনজীবনে গত পাঁচ বছর ধরে যে লটিং হয়েছে তার বিরুদ্ধে বাবস্থা নেওয়াহয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রেসিডেনসিয়াল এটি করেছিলেন—এবং এই এটিটা নতন নয় এটা ১৯৭০ সাল থেকে আছে— এটা প্রেসিডেনসিয়াল এটা হিসাবে এসেছিল—সেথানে লটিং কথাটা আছে ক্লজ ১১তে—লটিং कि कि (मश्विल वर्ल (मश्वि) इराइ एवं तकम याता कतरव छाएमत विकास वावशा कतरछ इरव। তারপর রেডিং—ক্ষল কলেজে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে রেডিং করলো—মারধার করলো— বিশ্বনাথবাব ঠিকই বলেছেন ত্ত-এক জায়গায় এইরকম হচ্ছে—এখানে পরিকারভাবে বলা আছে যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এটা আমরা মিসাতেও ধরতে পারি ঠিক কথা – কিন্তু সেখানে মাত্র এক বছর রাখতে পারবো—আর এখানে সাত বছর প্যান্ত জেল হবে। এই ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকার দরকার আছে জনস্বার্থে। তারপর ক্লজ ১৩ এটাতে কারও কারও আপত্তি আছে—কিন্তু এটা অত্যন্ত জুকুরী—এটাতে স্পেশ্যাল পাওয়ার লস ইউজ ফোস আছে। টাম গাডী সামনে আছে আগুন নিয়ে ট্রাম গাড়ীতে লাগাতে যাছে ফুল কলেজ আছে ট্রেন আছে তাতে আগুন শাগাতে যাছে। সেথানে পুশিশ চপচাপ করে বসে থাকবে—কোন কাজ করতে পারবে না। আজন লাগাবার পর সে মিসাতে গ্রেপ্তার হবে ট্রাম পুড়ে যাবার পর বাস পুড়ে যাবার পর ট্রেন পুজে যাবার পর হাসপাতাল পুড়ে যাবার পর ছগ্ধকেন্দ্র পুড়ে যাবার পর সেথানে ব্যবস্থা হবে। এখানে সরকারের ক্ষমতা থাকা দরকার অগ্নিসংযোগ করার আগে সেটা বন্ধ করা দরকার। এবং সঙ্গে সালে তার বিচার হওয়া দরকার। ক্রিমিন্সাল প্রসিডিওর কোড বা ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্সাল কোড-তে যে ধারা আছে সেই ধারা অন্ত্যায়ী এইসমন্ত কাজ বন্ধ করা যায় না। তারপর চ্যাপ্টার ৫ – এথানে কিছু কিছু কথা আছে। আমি নিজেই সেথানে একটা এ্ামেণ্ডমেণ্ট এনেছি। হেড কনষ্টবল পর্যন্ত সেথানে অথরিটি দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু আমি দেথছি যে এই হেড কনষ্টবল পর্যন্ত অথরিটি দেওয়া উচিত নয় এ. এস. আই পর্যন্ত অথরিটি দেওয়া উচিৎ। আমার মাননীয় বন্ধ শ্রীকুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত মহাশয় এ ব্যাপারে আমাকে বলেছেন। তারপর বেলের কথা। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, এথানে মাননীয় বিজয় সিং নাহার মহাশয় আছেন। তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন. বিশ্বনাথবাৰ আছেন তিনি কোয়ালিদন সরকারের সমর্থক তাঁরাও জানেন। মার্ডার চার্জ থাক। সত্ত্বেও একটার পর একটা বেলে থালাস হয়ে যাচ্ছে। এইরকম বহু গুরুতর অভিযোগ আছে তর্ও বেলে থালাস হয়ে গেছে। এখানে একজনও কি সদস্ত আছেন যিনি আশ্চৰ্য হন নি বা তঃখীত হন নি সেই সময় ?

#### [ 3-10-3.35 including adjournment ]

যথন শুনতেন তার জেলাতে থুনের আসামী বেলে থালাস হয়ে যাছে। একজনও মাননীয় সদস্য এথানে আছেন, যিনি বলবেন তার জেলাতে থালাস হয় নি। আছেন কি ? অথচ এটা জর্জনের দোষ নয়, Magistrate দেরও দোষ নয়, আইনটাই তাই। Indian Criminal Procedure Codeএ যে Section আছে সেই Sectionএ আছে। Jndicial interpretationএ পাওরা গেছে তাতে 497, 498 তাতে বেলে থালাস করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি ভাল করে জানেন, কারণ আপনি খ্যাতনামা একজন Criminal Lawyer ছিলেন যে inter-

pretation Judicial decision দিয়েছেন ঐ Section এর উপর ৷ সেই Section এ ক্ষমতা আছে Courte murdered আসামীকে বেলে থালাস করা। আমরা হতবাক হয়ে দেখেছি যে একটার পর একটা যার। খন করছে তারা বেলে খালাস হয়ে গেছে, তাদের কিছই করা যায় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কি জিজ্জাসা করতে পারি গত পাচ বছরে কয়জন, যারা খনের ছভিযোগে অভিযক্ত তাদের শান্তি হয়েছে বা সাজা হয়েছে ৷ খনের আসামী বেলে বেরিয়ে গলো: তারপর সেইসর সাক্ষীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করল সেই সাক্ষীরা কি আর কথনও সাক্ষী দিতে আসে। এইবকম অবস্থাব সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার জন্ম এখানে আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি। আপনারা হয়ত দেখেছেন, এটা করা দরকার, কারণ এটা নতন ধরনের একটা ব্যবস্থা। অবভা এই ব্যবস্থা ১৯৭০ সাল থেকে আছে নতন করে নয়। তবে ১৯৭০ সালে নতন কৰে গ্ৰান হচ্ছে। বলা হয়েছে If there appear reasonable ground, there unless the procecution has been given reasonable opportunity to oppose the application for such release and such application is opposed by the prosecution unless the court is satisfied that the reasonable grounds of believing that he is not guilty of any of them punishable or imprisonment of life or imrisonment of 7 years or moreআমরা ক্ষমতাটা Courtএর একট থব্ করে দিচ্ছি। Bell দেবার কতকগুলি জিনিব স্থাপই ভাবে দেখতে হবে তারপর তারা বেলে খালাস করবেন তার আগে নয়। তা ছাড়া arrest on reasonable suspicion করছি। এটা ৯৭০ সাল থেকে আছে। এটা কিছু নতন নয়। আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাচ্ছি যে এটা ১৮৬১ সালে ছিল। পুরানো আইনে, নতন আইনে তা পাওয়া যাছে। আমরা সেগুলি কেটে দিয়েছি . এই রকম Provisions, Section 15. Clause 15এ এই বিলে ষ্টে আছে arrest without warrent on reasonable suspicion সেটা মাননীয় সদস্তরা পাবেন Section 54 of Criminal Proceedure Codea, Section 23 of the Police Act, 1861, Indian Gamble Act, Section 134, Indian Railway Act, 1932, Indian Explosive Acts Section 13, Forest Acts Section 63, Bengal Excise Act 1940-41, Bengal Cruelty on Animals a Section 22, 151 I. P. C. এই त्रक्स বহু আইন আছে। এটা এখানে ঢোকান হয়েছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর কিছু হিটলারের মত ক্ষমতা নিচিছ না। এটা প্রত্যেকটি গণতত্ত্বে এই আইন আছে। এটা নতন কিছু নয়। এটা ১৯৭০ থেকে আছে। তাছাড়া দেখতে পাবেন যে এর পরে আছে Clause 16 যেখানে যে গাডী বা মোটর বা অন্ত কোন জিনিষ Thinor Commodity যেটা নিয়ে বোমাবাজী করা হয়, বন্দক চালান হয়, পিগুল চালান হয়. সেটা requisition করে নেবার ক্ষমতা আছে as a Preventive Act. আমরা ভারছিলাম এখানে এই যে Jeep গাড়ীটা চালাচ্ছে তার ভিতরে এতগুলি বন্দুক আছে এটা বিবেচিত হবে এবং এই কারণে সেটা আমরা requisition করে নিলাম সে হয়ত কোন দোষ করেনি কিন্ধ as a Preventive measure আমরা এটা করছি।

তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, চ্যাপটার ৬এ সাপ্রিমেন্টারী এও প্রসিড়বাল-এর ব্যাপারগুলি আছে, যেগুলি আপনি অধ্যক্ষ মহাশয় জানেন, মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে এইরকম আইন, এইরকম সাপ্রিমেন্টারী এও প্রসিড়বাল জিনিস থাকা দরকার সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ নৃতন করে বলার কোন দরকার নেই। এথন কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা অসাধারণ ক্ষমতা হাতে নিচ্ছি, এ বিষয়ে আমি বিশ্বনাথবার্কে মেনে নিচ্ছি। এই অসাধারণ ক্ষমতা ১৯৭০ সালে নিতে হয়েছিল যথন এখানে প্রেসিডেন্টস কল হয়, অর্গাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর এই ক্ষমতা নেওয়াছরোছল। ১৯৭১-৭২ সালেও এই আইন চলেছে এবং তারপর এটা অর্ডিক্যান্স হিসাবে এসেছে,

প্রেসিডেন্টস আরু হিসাবে ছিল একং অভিকান্স হিসাবে ছিল বলে এখন আমর তাই এটাকে বিল আকারে হাউদে এনেছি যাতে বিধানসভায় এটা আইন হিদাবে পাশ হয়। ক্ষমতা নিশ্চয়ই নেওয়া হয়েছে। অনেকগুলি ক্ষমতা নেওয়া হয়েছে যে ক্ষমতা ক্রিমিক্সাল প্রসিডিওর কোড, ইণ্ডিয়ান পেঞ্চাল কোডে পাওয়া যায় নি। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্চে ক্ষমতা নেওয়ার প্রশ্ন নয়. আমি মনে করি প্রশ্নটা হচ্ছে ক্ষমতা অপব্যবহারের প্রশ্ন এবং এই ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয় দেটাই আমাদের দেখা কর্তব্য। আমাদের দায়িত্ব সেটা দেখা, যাতে এই ক্ষমতার অপব্যবহার ন। হয়। তারজন্ম ১৯৭১-৭২ সালে যতগুলি কেস হয়েছে সেগুলির খোঁজ-থবর আমি নিয়েছি এবং তার থেকে দেখা যাচ্ছে এই যে এত গগুগোল হয়ে গেল তা সত্তেও ১৯৭১ দালে ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিণ মাত্র ৩০৯টি কেস করেছে এই আইনে, ক্যালকাটা পুলিশ করেছে ১২৬টি কেস এই আইনে এবং ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ওয়েই বেঙ্গল পুলিশ করেছে ৩২টি কেস এই আইনে ও ক্যালকাটা পুলিশ করেছে ৩৯টি কেস এই আইনে। তাছাড়া মাননীয় সৰস্থদের কাছে যদি কোন কিছু থেকে থাকে দিতে পারবেন, আমার কাছে তে। সব থবর নেই, বিশ্বনাথবাবুও দিতে পারবেন। প্রতোকটি কেস কোটে গেছে। কোথাও কি কোট জাজমেণ্টে বলেছে যে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে ? সেরকম দুষ্টান্ত যদি আমি পাই তবে নিশ্চরই যে যে ব্যাপারে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছিল সেই ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি সেটা দেখবে। এবং যাতে এই বকম আরু নাহয় সেটাও দেথতে পারি। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আপিল করছি বিশেষ করে বিশ্বনাথবাবুর কাছে যে কোর্টের জাজমেণ্ট থেকে কেস গেছে। ১৯৭১ সালে ৩০৯টি কেস হয়েছে, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩২টি কেস করেছে ওয়েই বেদল পুলিশ এই আইনে এবং ক্যালকাটা পুলিশ ১৯৭১ সালে ১২৬টি ও ১৯৭২ সালে ৩৯টি ধরে, কোথাও আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেছেন কিনা সেটা জানলে স্থাবিধা হবে যে কোথায় ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। কাজেই দেই ক্ষমতার অপব্যবহার আমরা বন্ধ করবো এই প্রতিশ্রুতি । নশ্চয়ই আপনাদের কাছে দিতে পারি আমি তাই আপনাদের কাছে এই বিলটি রাথছি। আমি জানি আমাদের কিছু সি. পি. আই. বন্ধ আছেন তাঁরা এটাকে সমর্থন করবেন না। কারণ, ১৯৭০ সালে কনসালটেটিভ কমিটিতে এই আইন যথন এসেছিল তাঁরা তথন এর বিরোধিতা করেছিলেন। তাই আমরা জানি তাঁরা এটাকে সমর্থন করবেন না, তাঁরা এর বিরোধিতা করবেন। কিন্তু এতে যাঁরা ভাবছেন আমাদের মোচা ভেঙে গেন, তাঁরা অত্যন্ত ভূল করছেন। এতে মোচা ভাঙবে না। সি. পি. আই., কংগ্রেস দল খুব ম্যাচিওবপার্টি। আমরা যথন মোচা করি তথন নিজেদের আইডেনটিট নষ্ট করে দিই নি। আমাদের শক্তবা নির্বাচনের সময় বলতো যে সিন্পিন আইন, কংগ্রেস হয়ে গেল, কংগ্রেস, সিন্পিন আইন হয়ে গ্রেছে। কিন্তু সি. পি. আই , কংগ্রেস হয় নি, আর কংগ্রেস ও সি. পি, আই. হয় নি। আমাদের আইডেনটিট আমরা হারাই নি। আমাদের মধ্যে ছ-এক জিনিষে প্রভেদ নিশ্চয়ই থাকবে. না থাকলে একটা আনহেলদি সাইন হবে। কাজেই এই যে মতের প্রভেদ আছে এটা অত্যন্ত হেলদি সাইন এবং এইরকম ছু-একটি জিনিষে যদি মতের ডিফারেন্স থাকে তাহলে সেটা একটা হেলদি সাইন হবে। আসলে আমাদের মোচাকে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নানারকম প্রোগ্রাম, সোস্থাল ফিল্জফি আমরা চাই তারই জন্ম মোচা করেছিলাম। কাজেই সেই অফ্যায়ী আমাদের কাজ করতে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই যাঁরা ভাবছেন যে সি, পি. আই. আমাদের বিকল্পে ভোট দেবেন, আমাদের সমর্থনে আমরা ভোট দেব, তাতে কিছু যায় আসে না কিছা তার। চিরকাল যেমন ভুল করেছেন এবারেও তেমনি ভুল করছেন। প্রভােৎ মহাস্থি মহাশ্র অনেক আশার সত্ত্বে তাকিয়ে আছেন আমি হয়ত আজকে ঘোষণা করবো যে আমাদের মোর্চ ভেঙে গেল। কিন্তু আমাদের মোর্চা ভাঙবে না, ভাঙবার জন্ম আমরা মোর্চা তৈরী করিন। এট কথা বলে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যদের কাছে বিলটি রাথছি।

[3-35-3-45 p.m.]

**এীবিশ্বনাথ মুখার্জী**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বক্ততা গুর মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং তাঁর বক্ততার শেষ ভাগে তিনি যে কথা বলেছেন যে এই আইনের ব্যাপারে আমাদের প্রগতিশাল গণতান্ত্রিক জোটের ছই শরিকের মধ্যে মতভেদ হওয়া মানে জোট ভেঙ্গে যাওয়া নয়, আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আইডেনটিটি আমরা রেখেছি, রাখতে পেরেছি এবং তা থাকবে আর জোটও থাকবে, এটা ওনে খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ এতে আশান্ত বোধ করবেন। কিন্তু তাঁর যক্তিগুলির দ্বারা আমি একটও কনভিনস্ড হুই নি. সেইজন্ম আমি আপনার কাছ থেকে সময় নেব এবং প্রত্যেক ধারাতে যা লেখা আছে আর তিনি যা যক্তি দিয়েছেন সেগুলি খণ্ডন করবার চেষ্টা করবো। তবে সর্বাগ্রে আমি একট ভূমিকা কবতে চাই। সেটা হচ্ছে, রাজাপালের ভাষণের উপর প্রথম বব্দুতাতেই আমাদের পার্টির পক্ষ ্গকে আমি ্যায়ণা করেছিলাম যে আমাদের মনোভাব এই সরকারের প্রতিইতিবাচক নতিবাচক নয়, আমরা অপজিসনের ভমিকা নিতে চাই। তারজন্ত অবশ্য পরবর্তাকালে মাননীয় প্রকল্পচন্দ্র কেন কটাক্ষ করেছিলেন কিন্তু আমাদের যুক্তি ছিল এই যে আমরা একদঙ্গে নিলে . ভন্সাধারণের কাছে গিয়ে এই মোচাকে ভোট দিতে বলেছিলাম, তাতে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস দল কবতে পারেন কিন্তু তাতে আমাদের দায়িত্ব চলে যায় না। জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি সকলে মিলে আমর, দিয়েছিলাম এবং তাতে তাদের মনে যে আশা জেগেছে সেটা যাতে সরকার সফল ক্রতে পাবেন তার্জ্ঞ সরকারকে স্বতাভাবে সাহায্য করা আমাদের উচিত। আর যদি গুৰুকার কোন বিষয়ে বিপথে যাচ্ছেন বলে মনে হয় তাহলে যাতে তারা বিপথে না যান দে চেষ্টা আমাদের করা উচিত। সাধারণভাবে অপজিসন খুব খুশি হয়, যদি গভর্ণমেণ্ট ভুল করে, দোষ কবে বা বে-ইজ্জৎ ২য় বা ডিস্ফ্রেডিটেড হয়। অপ্রিসন মনে মনে আনন্দিতই হয় এইজন্স যে চালোট চাষ্টে থকা বে-ইজ্জং হয়েছে।

কিন্তু আমাদের মনোভাবট। এই যে বর্তমান যে কংগ্রেম গভর্ণমেণ্ট দেই গভর্ণমেণ্ট যদি ভল, ্রার করে এবং মান্তবের কাছে বে-ইজ্জুৎ হয় তাহলে তাতে আমাদের আনন্দ হয় না, আমাদের ্রতে হঃখ হয় এবং আমরা সেটা মনে করি হুজাগ্যজনক। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যে ভূমিকা মরেছেন তার কিছটা থল্পন করে এই আইনের ধারায় ধারায় দেখাতে চাই যে এইরকম আইন ্রান জনপ্রিয় সরকার চাইতে পারে না। মথ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন এবং সকলেই জানেন যে এই মাইন ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতি শাসনে এসেছিল এবং এই আইন এনেছিলেন আমলারা, প্রলিশরা। থ্রত অংশতা তারা চেয়েছিলেন। তাঁরা সব সময় অংশতা চান, তাদের ধারণা অংশতা না হলে শাসন দ্রা যায় না। যত ক্ষমতা তাদের দাও তারা ভাষাভাবে দেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না যা প্রয়োগ দরলে এট সব অশান্তি দুর হত, দমিত হত। তারা বলবে আমরা ক্ষমতা কম পেয়েছি আরও একট ম্মতা আমাদের দাও। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, যিনি একজন বড মাইনজ্ঞ ছিলেন, তিনি কি জানেন না যে আমাদের প্রচলিত আইনগুলিতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে শই ক্ষমতা যুক্তিযুক্তভাবে, ক্রায়াভাবে প্রয়োগ করলে যেসমন্ত অপরাধের কথা বলা হচ্ছে তা প্রায় ামস্ট দমন করা যায় ? আমরা কি চোথের দামনে দেখিনি যে এই অমিত ক্ষমতা পুলিশের হাতে মাসা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে দিন রূপুরে গুণ্ডারা আক্রমণ করেছে, খুন করেছে, বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, পুলিশ আটকেছে এই ক্ষমতা নিয়ে? আগেয়ে ক্ষমতা ছিল তাতেও আটকাতে পারত, গ পারে নি। তবুও যে অতিরিক্ত ক্ষমতা চাইন, পেল কিন্তু তাতেও আটকায় নি। তাদের যেটা থন মনে হয় উচিত সেটুকু তারা করে, বাকিটা তারা করে না, বা প্রচণ্ড চাপ পড়লে করে, তা না ल जोता करत ना, किस मर ममय जाएन अक्शे य आमारमत शास्त परारे कमा निहे।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশর উল্লেখ করেছেন বলে বলছি যে ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সময় প্রিভেণ্টিভ ডিটেনসান আইনের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হল, সিকিউরিটি ক্ষমতা ছেডে দেওয়া হল, ফলে দেনে আগুন জলে গেল। আমি মথামন্ত্রীকে বলব সম্পর্ণ ভল, আপনি না বঝে সি. পি. এম.-র সাফাচ গেয়েছিলেন, সি. পি. এম. কে জাষ্টিফাই করলেন। ঐ ক্ষমতা ছেডে দেওয়া হল, জেনেই ছাড়েনি, ছেডেছিল এইজন্ম যে তথন স্বরাষ্ট্র দপ্তর বার হাতে ছিল এবং অক্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বাদের হাতে ছিল তাঁর৷ এইসব বে-আইনী কাজ করতে দিয়েছেন, মারপিট, অত্যাচার করতে দিয়েছেন, আক্রমণ করতে দিয়েছেন এবং প্রশিশকে চেপে রেথেছেন। প্রলিশের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে প্রিভেন্টিভ ডিটেনসান, সিকিউরিটি আইনে সি. পি. এম-র লোকেরা আটক হত এবং সেই সমস্ত জ্ঞারা যারা কংগ্রেস ত্যাগ করে সি.পি এম. দলে গিয়েছিল তারা ডিটেণ্ড হত। কোন জেল কমিটি. লোকাল কমিটির সেক্রেটারীর নেততে ব্রথন একদল গিয়ে অপর দলকে আক্রমণ করেছে তথন যদি নেতারা তাদের শাস্তি দিতেন তাহলে আগুন জলত না। ১৯৬৯ সালে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ছিল সিকিউরিটি আইনটা যেন ল্যাপ্স করে না যায়। আমরা যোরতর আপত্তি করেছিলাম যে এই রকম বেআইনী আইন কোন গণতান্ত্রিক সরকার নিজের হাতে রাথতে পারেন না এবং তার সমস্ত এ্যাডমিনিষ্টেসান, পুলিশকে সেই অমিত ক্ষমতার অধিকারী করতে পারেন না. যদি করেন তাহলে গণতম, ব্যক্তি স্বাধীনতা সমস্ত ধোঁকাবাজী। আমাদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে পার্টির তরফ থেকে বলা হল দরকার নেই. সিমগ্রি নির্দেশ দিলেন তাঁদের পার্টির নেতাদের 🙉 তোমরা মারপিট করতে পারবে না, লঠতরাজ করতে পারবে না, করলে আমরা ডিসিপ্লিনাার থাকিসান নেব।

## [3-45-3-55 p.m.]

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তা করবেন কিনা? ১৯৬৯ সালে যখন যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তথনকার দিনে আই বি-র যিনি কর্তা ছিলেন জ্যোতিবাব, তাঁকে ডেকে বললেন যে বিভিন্ন দলে কত সমাজবিরোধী ঢুকেছে, আমাদের শাসকদলের মধ্যে কত সমাজবিরোধী ঢুকেছে, সি. পি. এম., দি. পি. আই. ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ, সি., আর. এস. পি. ইত্যাদি বিভিন্ন দলের মধ্যে কত সমাজবিরোধী ঢুকেছে তার একটা তালিক। কর। আর তার সঙ্গে কত জোতদার ঢুকেছে তার একটা তালিকা কর। তার পর দিন তিনি আমাকে বললেন, দেখুন, আমাদের বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যে এই সমস্ত গুণ্ডা জোতদার বদমাইসরা ঢুকে পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি লাগিয়ে দিছে এবং এইভাবে চলতে পাকলে আমাদের ফ্রণ্ট ভেঙ্গে যাবে। স্নতরাং একটা কাজ করা যাক, আপনি কি রাজী আছেন? আমি বললাম, কি কাজ বলুন, বললে, তবে বলতে পারবো। তিনি বশেন, একটা লিষ্ট তৈরি করা হোক এবং সেই অফুসারে আমরা ধরবো। আমরা সি. পি. এম হলেও ছেড়ে দেব না, সি. পি, আই. বলে ছেডে দেব না, কাউকেই আমরা ছেডে দেব না। সরকার সকলকেই ধরবে এবং আপনারা বিভিন্ন দলের নেতারা যার সম্বন্ধে আওারটেকিং দেবেন যে আমি আওারটেকিং দিচ্ছি যে এর ব্যবহারের জন্ম আমি দায়ী থাকলাম তাকেই ছাড়বো। তা না হলে সকলকে ধরে রাথবো। আমি হ'হাত তুলে বললাম চমৎকার প্রস্তাব, এত স্থলর প্রস্তাব হতে পারে না। এই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং এই প্রস্তাব যদি আপনি যুক্তফ্রটে নিয়ে আদেন পাশ করিয়ে দেব, ক্যাবিনেটে যদি নিয়ে আদেন পাশ করিয়ে দেব। তারপরে আরু কিছুদিন হয়ে গেল পাড়া নেই। জ্যোতিবাবুকে বললাম কি হল সেটার ? তিনি বললেন, না, সেটা হবে না। বুঝলাম আমি যে, সে প্রস্তাব পার্টি থেকে নাক্চ করেছে। কেন নাচক করেছে। কেন নাক্চ করেছে দল ভান্ধা হবে কি করে দল वोजात्नात काल-मन वोष्ठां ध चात्मामन करत मन वोजां छ, नाया काल करत मन वोजां ध ক্রমন্ত্রীকৃতিভ কাজ করে দল বাড়াও। অক্তদের উপর হামলা করে, অক্তদের টোরোরাইজ করে ভয় পাইয়ে দিয়ে মার ধর করে. লঠতরাজ করে. দল বাডিয়ে ছিলেন কিন্ত সেই দল বাজানে। টিকলো না, এবারের নির্বাচনে জনসাধারণের বেশির ভাগ এক বাজে ভোট দিলেন তাঁদের বিক্লমে. তারা পরাজিত হয়েছেন, মাত্র ১৪টি আসন পেয়েছেন। আমি এই কথা বর্তমান মুধ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে গভর্নেণ্টের যদি মতলব থাকে, ইচ্ছা থাকে যে এইসব লুঠতরাজ হতে দেব না, এইসব দালা হালামা হতে দেব না, অক্নায় হতে দেব না, তা হলে গভৰ্নেণ্টের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তাই যথেষ্ট আছে। আরো এ্যাড করছেন। যে আগুন জ্বলেছিল সে আগুন এর জন্ম জলেনি, যে পি. ডি. এটা ছিল না অথবা সিকিউরিটি এটা ছিল না, সে আগুন এইজন্ত জলে ছিল যে সরকার পরিচালন। যাঁরা করছিলেন যে বড় বড় পার্টি যাঁদের হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর ছিল, ভুমি রাজস্ব ছিল, শ্রম দফতর ছিল, তাঁরা সে অরাজকতা বন্ধ করতে চান নি। তাঁরা সে অরাজকতার ্ভতর দিয়ে নিজেদের বাড়াবেন এই আশা করে অরাজকতা জিইয়ে রেখেছিলেন, চালু ্রথেছিলেন। মাননীয় মুথামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার মান্তব শান্তি চান—আমি শান্তি দিতে চাই। ভাল কথা। কিন্তু কি রকম শান্তি তাঁরা চেয়েছেন। না থেতে পেয়ে মরার শান্তি খাছে, অত্যাচার করে পিটিয়ে মারলো যার। বড়লোক প্রসা আছে পুলিশ আমলা এসবে শাস্তি হয়ে গেল, সেও শান্তি। কিন্তু আমাদের দেশের মাত্রুষ যে শান্তি চায় তা হল স্থায় বিচার। সেটা হচ্ছে সাধারণ মাক্তবের জীবন জীবিকা, সাধারণ মাক্তবের স্বাধীনতা, সাধারণ মাক্তবের ক্যায্য অধিকার রক্ষা করে তাদের শান্তি যারা বিপন্ন করে তাদের দমন করে মাতৃষ শান্তি চায়! মুথ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তিনি এটা নৃতন আনছেন ডেফিনেশান-এর ভেতর দিয়ে এ্যাসেনসিয়াল সারভিস করে ডিফাইন করে, কালো বাজারী ইত্যাদি দূর করতে পারি। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলব তিনি বলেছেন কাল, তিনি সারা রাত ধরে এটা পড়েছেন, আমি বলব আরও পছুন এখানে বসে তিনি আরও ভাল করে দেখুন এাাদেনসিয়াল সারভিদের ডেফিনেশানটা আরও প**ড়ুন এবং দেখুন** ুস্থানে কালোবাঞ্চারীদের সম্বন্ধে কোন ইপিত আছে কি না ?

কিন্তু কালোবাজারী সম্বন্ধে কোন ইন্ধিত আছে কিনা আপনি নিজে পড়ে দেপুন। Essential commodities সম্বন্ধে কিছু নেই, Essential Service সম্বন্ধে আছে। অৱাজকতা যদি দূর না করতে পারি তাহলে শান্তির পথে আমরা বিপ্লব আনতে পারব না—একথা তিনি বলেছেন। আমরা এর প্রতিবাদ করে বলছি যে ক্ষমতা ছাড়াই শান্তির পথে দেশের অগ্রগতি আনা যায়। শান্তির পথেই প্রগতি আসতে পারে। বর্তমানে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা যায় তাহলে কাজ করা সম্ভব। আসল কথা হচ্ছে শাসকদল যদি থেয়াল রাথেন যে আমরা দলের নাম নিয়ে কেউ অন্যায় করতে পারবো না এবং কেউ যদি অপরাধ করতে চায় তাহলে তার সম্বন্ধে আমরা কঠোর হব তাহলে বর্তমানে যে আইন আছে সেই আইনেই তাঁরা করতে পারেন। এবার আমি আমার যুক্তিতে আসছি। এই যে জরুরী আইন করেছিলেন Maintenance of Public Order Act, তাতে তথন কি তাঁরা অজুহাত দিয়েছিলেন the Bill seeks to make special provisions for the maintenance of public order by the prevention of illegal acquisition, possession or use of arms and the suppression of subversive activities endangering public safety and tranquility and for matters connected therewith or incidental thereto, etc., অর্থাৎ ১৯৭০ সালে abnormal একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারজস্ত আমাদের এই আশ্বাস দিছেছন যে abnormal situation-এর জন্ম abnormal আইন আমাদের করতে হবে। ঠিক যে সময় Prevention of Violent Activities Act তারা পাশ করান। সেধানে তাঁর abnormal

situation-কে define কর্মেন কিভাবে, না abnormal situation হচে "There is increasing anxiety for the violent activities in West Bengal of Naxalites, other smaller extremist groups and anti-social groups, etc., etc. As the existing laws have been found to be inadequate for dealing the situation, it is necessary to give the State Administration the powers, etc., etc., of abnormal situation-of কথা তাঁরা বললেন তা বলায় আমরা যথন Governor-এর officer-দের সঙ্গে এ নিয়ে argue করি তথন তাঁরা বলেন যে কোন আইনসভা, মন্ত্রিসভা নেই এবং তা যদি থাকত ভাইলে তাঁদের পেছনে একটা বিরাট জনসমর্থন থাকত এবং তাহলেই তাঁরা প্রচলিত আইন দিয়ে শান্তিশন্থলা স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্রের পেছনে কোন আইনসভা, মন্ত্রিসভা, জনসমর্থন নেই, সেক্ষেত্রে আমাদের যদি কোন Special power না দেন তাহলে আমরা কি করে শাকিশ্রুলা আনি। তাদের যে একটা যুক্তি ছিল, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনারও কি সেই যুক্তি আজ আছে আজ ২১৬টা seat নিয়ে আপনার দল এই আইনসভায় এসেছেন, গভর্ণমেট তৈরী করেছেন এবং আপনার সমর্থনে আরও ৩৭ জন M.L.A. আছেন—অর্থাৎ ছুই মিলিয়ে ২৫৩ জন M.L.A. আরও ২ জন M.L.A. আছেন বিরোধী বলতে পারেন না। স্কুতরাং বিরোধী ব্লতে মাত্র ২১ জন। এরকম ঘটনা পশ্চিমবাংলায় কবে হয়েছে বলতে পারেন? আমরা ১৯৬৯ সালে maximum ২১৮টা sent পেয়েছিল।ম। কিন্ধু এবার ২৭৯ জনের মধ্যে ২৫৩ জন M.L.A. গুভর্নেটের সমর্থনে আছেন। আপনারা পেয়েছেন শতকরা ৫৯ ভাগ ভোট, আমরা পেয়েছি শতকরা ৮ ভাগ ভোট। এরকম একটা বিরাট জনসমর্থন নিয়ে গভর্গমেণ্ট হয়েছে। ১৯৭০ সালে নকশালা উপদ্রব যথন চডাস্ক এবং যার ফলে তগন ঢাবিদিকে স্কুল কলেজ পুছছে, পুলিশকে ভুলি মেরেছে, পুলিশ পান্টা গুলি মারছে, ভ্যানে বোমা ছোডা হচ্ছে সে সময় একটা সরকার খার পেছনে কোন public support নেই, এইরকম একটা রাষ্ট্রপতি শাসনে আমলরা অক্তব করল যে এরকম একটা পরিন্তিতিতে আমরা বিশেষ ক্ষমতা চাই।

## [3-55-4-05 p.m.]

তাও তো আমরা সমর্থন করতে পারি নি। আমরা বলেছি এই ক্ষমতা ছাডাও করতে পারেন। কিন্তু আজকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপুল জনসমৰ্থন নিয়ে, আইনসভায় বিপুল সম্থন নিয়ে এসেছেন। ১৯৭০ সালে ধাওয়ান সাতেব যেকথা বলেছিলেন, তিনি যে মুক্তি দেখিয়েছিলেন তা কি তিনি দিতে পারেন ? আমরা বলি এইরকম একস্টাঅডিনারী পাওয়ার দেওয়ার দরকার নেই। আপনি বলেছেন, আমি স্বীকার কবছি বেশী ক্ষমতা নিচ্ছি, অসাধারণ ক্ষমতা নিচ্ছি। আমি বলবো, আপনি নিচ্ছেন না অসাধারণ ক্ষমতা, আপনি দিচ্ছেন। এই আইনে এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ অফিসার থেকে আরম্ভ করে সমন্ত অফিসারদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 😁 বৃতাই নয় আপনি যদি থেয়াল করেন তাহলে দেখবেন গভর্ণমেণ্ট অথবা গভর্ণমেণ্ট অফিসাররা শুধু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তাই নয় কার্থানার ম্যানেজার, স্পারভাইজার বা লেবার অফিসারের উপর ক্ষমতা দেওয়া যায়, এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। আপনি এইসব ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, আপনি বলছেন আপনি নিচ্ছেন। কিন্তু কথন আপনার কাছে আসবে। সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ হয়ে যাবার পর। তাও আসবে না। প্রিভেনটিভ ডিটেনশন হলে আসতো। কিন্তু এথানে বিচারের ব্যবস্থা আছে। কাজেই আসবে না•ুস্বতরাং ক্ষমতা গভর্ণমেন্ট নিচ্ছেন না, ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন অসংখ্য পুলিশ অফিসারের হাতে ন্ন-অফিসিয়াল এবং ভেসটেড ইনটারেসটের হাতে। কাদের বিরুদ্ধে ? আপনি বলছেন এগান্টি-সোস্থালদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি কতকগুলো ধারা পড়ে যাবো যাতে আছে শ্রমিকের নায্য আন্দোলন, ক্বকের নায্য আন্দোলন, গণতান্ত্রিক নায্য আন্দোলন দমন করার স্কোপ এই আইনের

মধ্যে রাখা হয়েছে এবং তা অফিসারদের হাতে দেওয়া হয়েছে। ইমারজেন্সী লেজিসলেসন করার সময় কি যক্তি দেওয়া হয়েছেল ১ একটা অপবাধ হয়ে গেলো অপবাধী ধবতে অস্ত্রিধা হছে প্রিভেন্টিভ ডিটেন্সান নেই বলে, অতএব মিসা হলো। আর একটা বলেছিলেন সাক্ষী পাছিছ না, সাভা পাচ্ছি না ভয়ে কেই সাক্ষী দিতে আসছে না। কিন্তু এই আইনে কি বলছেন? আদালতে যেতে হবে, দাক্ষী দিতে হবে সে দিকে কি হবে ? মিসাকে সমর্থন করি নি। বলেছি প্রচলিত আইনের মধ্যে ডিটেও করা যায়। কিন্ধ তব মিদা আইন করেছেন, তার উপর এইটা কেন করছেন ১ এই সব অপরাধীদের ধরবার কোন আইন কি নেই ১ আপনি মুখ্যমন্ত্রী चार्शन शक्तियाशनात अकजन निष्ठिः न'हेशात अवः अते। वनान शामारमान कता हरव ना रा আপনি ভারতেরও একজন লিডিং ল' ইয়ারও বটে। আপনার মন্ত্রিসভায় অনেক ল'ইয়ার আছেন দেখতে পাঞ্চি। শঙ্করবাবুকে দেখতে পাচ্চি, ভোলাবাবুকে দেখতে পাচ্চি, সান্তার সাহেব আছেন এবং আরও অনেকে আছেন। আমি তে! লে ম্যান, আমি তে। আইন পাশ করে আদালতে বক্তব্য রাখি নি। কিন্তু আপনি কি জানেন না এক্সপ্লোসিভ এটা আর্মস এটি ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর এট্রেল্-সেগুলো কভার করবার চেষ্টা করা হয়েছে এর মধ্যে বেশার ভাগ জায়গায়। আপনি ক্রিমিন্যাল প্রাসিডিওর কোডের ১০৭ ধারায় ডিটেন করতে পারেন কিনা? এবং ১৪৪ ধারায় আপুনি আন ল'ফল এাদ্যেম্বলী করতে পারেন কিনা, আপুনি **ক্রি**মিনা**ল** প্রসিডিওর কোডেতে ১০৭ ধারা, প্রিভেনটিভ ডিটেনসন এটাক্টে এটারেই করতে পারেন, ১৪৪ ধারায় আপনি ডিসপাস করতে পারেন এবং এই ডিসপাস করবার ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে আন ল' ফল এাদেম্বলী ডিদপাদ করার দেটা আমানা করলে সাজা দেওয়া তার সমস্ত ব্যবস্থাই ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ক্রিমিনাল প্রাসিডিওর কোডে দেয়া আছে কিন্তু আপনি সেথানে কি করেছেন ? সেথানে ৬মাস ভেল, এক বছর কিম্বা ৬মাস জেল আছে, সেটা আপনি করে দিছেন পাঁচ বছর, সাত বছর কি দশ বছর, কোন পাপে কোন দও। আপনি বঞ্তায় বলেছেন যেসব খুন করে দিছে, তাদের সাজা হচ্ছে না, জামীন পেয়ে যাছে। আমি জানি পুন করে বেরিয়ে যাচ্চে, জামীন পেয়ে যাচে কিন্তু ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এর ৩০২-এর করেসপন্ডিং সি. আর পি. সি. ধারায় এটা পরিষ্কার লেখ। আছে যে যতক্ষণ না কোট সাটিসফাইড হন সেটা মোটমুক নির্দোষ বলে বেল নাও দিতে পারে তা সম্বেও বেল পেয়ে যাচেছ। আর এখানে যেসমন্ত অপরাধের কথা বলেছেন বিচারে যথন আসবে তথন আপনি দেশবেন একটি জায়গাকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করলেন বা কোন একটা কার্থানাকে যেই সংরক্ষিত কার্থানা বলে ঘোষণা করলেন সেথানে বিভুলার কার্থানায় বিভুলার পাশ না পেয়ে কেউ ঢুকতে পারবেন না। বিজ্লা পাশ দিলেন না। ইউনিয়ন লীডারকে বা বাদের সাসপেও করলেন তাদের পাশ দিলেন না। যদি গেটে মিটিং করে তাহলেও আইনে ব্যবস্থা আছে লয়টারিং সেই লয়টার করাও চলবে না। তাহলেও দে ক্যান কাম অভাের দিস এাক্ট। এমন কি সে যদি ইউনিয়ন অফিসে বসে আলোচনা করে তাহলেও মানা আছে প্রিপারেসন অব দিস এাক্ট। যদি অন্য কোন জায়গায় বদে তাহলেও এই আইনের আওতায় সাসবে, সাজা হবে। কি অপরাধের জন্ম আপনি কি আইন আনছেন। আজকে মাডার কেসের সঙ্গে ভুমনা করছেন। কি অপরাধের জন্ম আপনি এই আইন নিয়ে আসছেন। এই আইনের আওতায় প্রত্যেকটি ধারা আপনি পড়ে দেখন তাতে কি রেখেছেন। অতি ভূচ্ছতম একটা অপরাধ তার জক্ত আপনি বেলের ব্যাপারে নিয়ে আসছেন মার্ডার কে সের মত। ৩০২ ধারায় যে ষ্টিক্ট নিয়ম আছে জামীনের সেইরকম ব্যবস্থাই এই আইনে করা হবে, সে জামীন পাবে না। আপনি বলছিলেন মাডার কেসেরও জামীন হয়। মাডার কেসের অপরাধী যদি জামীন পেয়ে যায় তাহলে এই তুচ্ছতম অপরাধে যদি জামীন না পাওয়া যায় এই আইনে যদি থাকে তাহলে আপনি

কি করে ছটোকে মিলাছেন? আসলে একটা আনব্রিভিন্ত এগাবসোলিউট পাওয়ার পুলিশকে দিছেন। আমি খ্ব খুনী হয়েছি যে আপনি এটাকে সংশোধন করেছেন। হেড কনস্টেবল যেখানে ছিল সেথানে আপনি ছোটবাব্, মেজবাব্, সেজবাব্, বড়বাব্কে ক্ষমতা দিয়েছেন। প্রচালত আইনে আছে ও. সি. অব দি পুলিশ-টেসন, তাঁকে ক্ষমতা দেয়া আছে, সেটাকে না করে আপনি হেড কনস্টেবল পর্যন্ত করে দিয়েছেন। যাই হোক আপনি বলেছিলেন এটা ঠিক নাম ছোটবাব্, মেজবাব্, সেজবাব্, বড়বাব্ এই চারজনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আপনি আরও অক্সান্ত অনককে ক্ষমতা দিয়েছেন, তারা এগারেই করতে পারবে উইদাউট ওয়ারেলেট। আপনি বললেন, তাই যদি থাকে তাহলে ১৫নং ধারায় বিশেষভাবে সেই ক্ষমতা দেওয়ার কি দরকার ছিল? এইগুলিতে যদি না পড়ে যেসব আইন আছে অনেক ভেবেচিন্তে সব আইন তৈরী হয়েছে, সাধারণ নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করেও এগারেই করবার কি ক্ষমতা দেওয়া যায়—সেখানে ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে। এতে সম্ভই নয় আমলাতম্ব। তারজন্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা চেয়েছেন যাতে কোন আইনের মধ্যে পড়বে না। এই যে এনং ধারা তাতে আপনি দিয়েছেন বিনা ওয়ারেলেট যাকে খুনী গ্রেপ্তার করতে ছোটবাব্, মেজবাব্, সেজবাব্ পারবেন এবং যে কোন অফিসে এরজন্ত ভারপ্রায় যিনি তিনি করতে পারবেন।

#### [4-05-4-15 p.m.]

ধারার দিক থেকে দেখুন, চ্যাপটার টু, ৬ এর (১) এ, এসেনসিয়াল, এই যে আপনি বলছেন উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ধারাগুলির মিল কোথায় সেটাতে আমি ব্যতে পার্চি না। এাাগ্রেস ট সার্টেন প্রেসেস, এই যে এটাকোস ট সার্টেন প্লেসেস এই যে প্রিভেণ্ট করবার জন্ম এটা করা হল তাতে ৬ (১) এ If as respects any place or class of places the State Government considers it necessary or expedient in the public interest or in the interest of the safety and security of such place or class of places that special precautions. তাহলে এথানে এনি প্লেস, আপনি তাকে এনন কি লিংক পর্যন্ত করলেন না যে গভর্গমেন্ট অথবা যে অফিসার প্রয়োগ করবে তার একটা দায়িত থাকবে ট প্রুভ এনি থিং যে. হ্যা. এই প্লেসটা কোন ব্যাপারে essential in the interest of the safety and security of such place or class of places. সেই প্লেস এবং ক্লাস অব প্লেসেস পাবলিক ইণ্টারেই এর সঙ্গে জডিত, কি এসেনসিয়াল সার্ভিস তা পর্যন্ত কিছু বলেন নি, এ্যাবস্থালিয়টলি আনকোয়ালিফায়েড। ইন দি ইনটারেই অব দি সেফটি এয়াও সিকিউরিটির জন্ম এই মেনটিনেন্স অব পাবলিক অড্বি বিল কিন্তু এখানে বলছেন না, কোন রকম লিন্তু পর্যন্ত রাখছেন না এখনে পুলিশ অফিসারক প্রমাণ করতে হবে যে এটা পাবলিক ইনটারেস্টে দরকার ছিল। গুধু বলে দিচ্ছেন In the public interest or in the interest of the safety and security of such place, বিড়লার বাড়ীর সামনে যুবসভ্য ডিমনসট্রেট করলো যে তুমি আমাদের এথান থেকে সব অফিস তলে নিয়ে যাচ্ছে, লোকজনকে এখানে কাজ দিচ্ছেনা, বেকার করে দিছে। জ্যোতিবাব প্রালিশ পারিয়ে দিয়েছিলেন বিড়লার বাড়ী প্রটেক্ট করবার জন্ম। থবর নিয়ে জেনেছিলাম যে বিডলারা তথন বাড়ীতে ছিলনা তব্ও তিনি পুলিশ পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রটেক্ট করবার জন্ম। কিছ জ্যোতি-ব্লাব্র সেই পুলিশ পাঠিয়ে দেবার জন্ম আপনার এই আইনের ক্ষমতার দরকার হয় নি, অর্ডিনারি আইনেই তিনি পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি যে আইন করতে যাচ্ছেন তাতে আর জ্যোতিবাবুর দরকার হবে না, তুচ্ছতম তুচ্ছ অফিসার যদি মনে করেন যে বিভলার বাডীটা শেফগার্ড করা দরকার ইন দি ইনটারেই অব দি সেফটি এ্যাও সিকিউরিটি অব সাচ প্লেস তাহ**লে** এমন একটা অর্ডার জারী কর্লেন দেখানে, তারপর দেখানে বুবসঙ্খ যদি ডিমনসটেড করুক

আর না করুক তাহলেও তারা এই আইনের আওতায় আসবে। যদি তারা ডিমনট্রেশন নাও করে তবু যুবসংঘ অফিসে বসে থাকে সাকুলার রোডে তাহলেও তারা লয়টারিং-এ পড়বে, আর তারা যদি অফিসে বসে মিটিং করে ঠিক করে যে ডিমনট্রেশন করবে তাহলেও তারা পড়বে এই আইনে কারণ প্রিপারেশন।

শ্রীদিদ্ধার্থশন্তর রায়ঃ এই আইনটা আড়াই বংসর হল আছে, জ্যোতিবাবু পুলিশ গার্মিছেছিলেন কিছু আমরা পাঠাই নি।

**এ বিশ্বনাথ মুখার্জী**: সেই উত্তর আমি দেবো। যদি এই আইন আড়াই বৎসর হওয়া সবেও প্রয়োগ না হয়ে থাকে তাহলে এই মন্না আইনকে জিইয়ে রেথে আপনার হন মি হবে। বস্তন।

**্রিসিদ্ধার্থশন্ধর রায়**ঃ অক্তায়ভাবে প্রয়োগ করা হয় নি, অক্তান্ত জায়গায় যা হয়েছে তাপরে বলবো।

শ্ৰীবিশ্বনাথ মুখাৰ্জীঃ এখানে in the interest of the safety and security of such place or class of places. তারপর সেকশস ৬ (২), এখানে দেখাবন No person shall, without the permission of the State Government or of any person in authority connected with the protected place duly authorised by the State Government in this behalf or of the District Magistrate or of the Sub Divisional Magistrate having jurisdiction, enter, or be on or in, or pass over, any protected plece and no person shall loiter in the vicinity of any such place আৰু কত 'অৱ' বসাবেন? ডিজুনারিটা বোধ হয় হাতের কাছে ছিল না। যেগুলি পারেন নি or pass over, any protected place and no person shall loiter in the vicinity of any such place. or any person in authority connected with the protected place duly authorised by a Sub Divisional Magistrate. কোৰায় আছে ট্লেট গভৰ্ণমেণ্ট, অৱ ডিষ্টেক্ট ম্যাজিট্টেট, অর সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্টেট। যদি অথরাইজ করেন একজন নন অফিসিয়ালকে, যে এই প্রেসের সঙ্গে কনসার্ণত তাকে যদি অথরাইজ করেন তাহলে তার পাশ ছাডা সেই **প্রেসে আর** কেই ঢকতে পারবে না। আপনার এই আইন অফুসারে পশ্চিমবাংলায় সমস্ত কলকার্থানায় জোতদারের জমি, থনি, বাগিচা, যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে প্রটেকটেড প্রেস ডিক্লিয়ার করে দিতে পারেন। আপনি বলবেন যে আপনার ত ইচ্ছা নেই, ভাল কথা। হয়ত আপনার মুখে ভনবো শ্রমিক আন্দোলন, ক্রক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিক্তমে এই আইন প্রয়োগ করার ইচ্ছা আপনার আছে কি না কিন্তু ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ত আইন তৈরী হয় না, আইন যথন তৈরী করছেন, ক্ষমতা যথন নিচ্ছেন সেই ক্ষমতা নেবার স্কোপ কি এবং সেটা লেজিটিমেট কি না, গণতান্ত্রিক সরকারের রীতি নীতির সঙ্গে তার কোন সামঞ্জ আছে কি না কনসিসটেনসি আছে কি না সেগুলি দেখা দরকার। ৬ (২)—কারণ আমি আগেই বলেছি যে একটা প্রটেকটেড প্লেস করে দিলেন, একটা কারথানা, প্রাইভেট কারথানার মালিকের লোককে ক্ষমতা দিয়ে দিলেন পাশ দিতে, সে ইউনিয়নের লিডারদের পাশ দিলো না এবং কিছু বিচার না করেই তার চাকরী গেল।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এটাক্টে আসতে হবে না। পাশ দিলেন না কার্থানায় চুক্বার, তারপর এই গাপার নিয়ে গেট মিটিং করতে হলেই আইনে পড়ে গেল, লয়টারিং ইন্ দি ভিসিনিট, ৬(২)টা দেখুন। এই সত্ত্বেথদি নিরুপায় হয়ে মিটিং করে তিন বছরের জেল অর ফাইন অর বোথ হবে। আপনি আইন প্রয়োগ করবেন না বুঝলাম, কিন্তু কি জিনিষ করছেন দেখুন, কি ব্যাপারের সঙ্গে কি শান্তি, যেখানে ফাঁসীর আসামীর বিচার হয় না, অসংখ্য আসামী ঘূরে বেড়াচ্ছে, বিচার হয় না, বিচার হবে সে আশান্ত রাখি না, সেথানে কি অপরাধের জন্ত কি শান্তি আপনি করছেন সেটা দেখুন। তিন বছরের জেল অর ফাইন অর বোখ, কিরকম এগ্রাভেটেড ফর্ম—৭(বি), সেই জেল বাড়িয়ে ৫ বছর করা আছে। যদি এটাটেম্পটেড এনট্রী হয়, তাও এনট্রী নয়, এগাটেম্পটেড এনট্রী হলেই পাঁচ বছর জেল দিতে পারবে। এটার আবার প্রমাণ করবার দায়িত্ব থাকবে যে অপরাধী, তার, ফরাসী আইন, এই অপরাধে সমন্ত প্রিন্সিপল অব ল' যা ভারতবর্যে চালু আছে, এ আইনে উপ্টে দিছেন সারেপটিশাদ্রি, সোভাস্কর্জি ঠিক করবেন। সারা দেশে যদি একটা ডিবেট হত তাহলে ফাণ্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল অব ল, আমাদের দেশের আইন বদলে দিক্ত, পুলিশ প্রমাণ করবে না; সেই অপরাধী, যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে সেনিরপরাধ। আর যদি প্রমাণ করতে না পারে যে, সে নিরপরাধ তাহলে জামীন পর্যন্ত পাবে না, এই অবস্থায় আইন নিয়ে এসেছেন। সেথানে এটাটেম্পটেড করছে বলে দিল পুলিশ, বিনা পাশে কারখানায় চুকতে চেন্তা করেছিল বলে দিলেই, তাব কোন প্রমাণ নাই কোন ভিত্তি নাই, শুধু চেটা করেছে বলে দিলেই পাঁচ বছরের জেল হবে।

সাবোটেজ—কি ডেফিনিশন করা হয়েতে গ . **তারপরে আস্থন** চ্যাপটার থীতে। No person shall do any act with intent to injuriously affect, whether by impairing the efficiency or impeding the working of anything or in any other manner whatsoever, or to cause destruction of or damage. এই সাবে টেকের ডেফি-**त्ममन यक्ति वारवारक्रियो ना कदर**ू পारव थारक जायनादा रूपन कद**ल**न ना ? समस्य ल'इयायरमय ভেবে কেন স্যাবোটেজের ভেফিনেশন করতে পারছেন না, ওমনিবাস ভেফিনেশন ঢকিয়ে দেবেন or in any other manner whatsoever with the intent to injuriously affect whether by impairing the efficiency or impeding the working of anything or in any other manner whatsoever. সেটাই স্যাবোটেজ হয়ে গেল ? এত বড় একটা গুরুতর কথা দ্যাবোটাজ, সেই জিনিষের এই ডেফিনিশন হল ? আর তার উপর দাডিয়ে যা কিছ অঞ্জতর শাণি ১০ বছরের জেল দেবার বিধান হচ্ছে. টেন ইয়াস পানিসমেণ্ট হয়ে যাছেে সেকশন ৮(১)-তে আছে ইনটেন্ট ট ইঞ্জরিয়াসলি এাফেক্ট এটসেটা, এ, বি, সি, ডি, করে করে এলেন ট্রামওয়ে, রোড, কাানেল এটসেটা করে ষ্টেট অর প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট এই সমস্ত করে করে সিউয়েজ ওয়ার্কস পর্যন্ত এলেন, কিভাবে পাবলিকের সঙ্গে লিংক করলেন, কত কথা ঘ্রিয়ে ফিরিয়ে করলেন। আইনে একটা ট্রাম ওয়ার্কার যদি লেজিটিমেট ইণ্টারেই ষ্টাইক করে তাহলে তাকে ১০ বছর জেল দিতে পারেন, এমনকি ষ্টাইক করারও দরকার নাই, ডিউটি না করলেই, এটানি ওনিশন করলেই আইনের কণ্টাভেনশন হল এবং এই আইনে যে ডেফিনিশন দিচ্ছেন তাতে এগনি ওমিশন উইল অলদো বি কলিডার্ড এটাজ কণ্টাভেনশন ল'ফুল অথরিটি এটাডমিনিষ্টেটারকে করে দিলেন, এাডিমিনিষ্ট্রেটার বা অথরাইজড পার্সন বলে দিল যে তোমার ঝুলিঝালা নিয়ে অমুক জায়গায় হাজির থাকা চাই, সে বললে যাবনা, তাহলেই সেটা ওমিশন হয়ে গেল। That ommission itself comes under this Act.

#### [ 4-15-4-25 p.m. ]

অফিসিয়ান্দি ইমপেয়ার্ড হোল, রানিং ইমপেয়ার্ড হোল, সব কিছু হোল, সব কিছু আপনার।
নিয়ে এসেছেন। তবুও আমি মাপ করলাম কারণ আমি বুঝলাম পাবলিক ইন্টারেট্রের সঙ্গে
কানেক্ট করেছেন। তারপর লিখেছেন সেকসন এইট (৪) ডি-তে any building or other property used in connection with the production, distribution or supply of any

essential commodity or maintenance, of any essential service, any sewage work. কমা এবং লাই প্যারাতে দেওয়া হচ্ছে ২টি জাম। এটা হচ্ছে অন্তরের কথা— মাইন এণ্ড ফ্যাক্টরী। তাহলে কি বাদ গেল ? আপনার ছেলেপুলে, নাতি-নাতনী, ভাররাভাই, জামাই ইত্যাদি স্ব কিছু চলে এল, আর কিছু বাকী নেই। মাইনস, ফ্যাক্টরী চলে এল তার যদি এফি সিয়ানসী ইমপিয়ার্ড হয়, রানিং ইমপিয়ার্ড হয়, ইঞ্জরি কিছু একটা হয় ছাট কামদ আণ্ডার সাবভার্সন। সিদ্ধার্থবার যদি মনে কিছু না করেন তাইলে আপনাকে একটা কথা বলি। আমি বাচচা বেলায় ইংরেজ আমলে স্বদেশী করেছি, ১৯২৯ সালে ই ডেণ্ট মুভমেণ্টে জয়েন করেছি, ১৯৩০ সালে ইংরেজের জেল থেটেছি, ১৯৩২ সালে গ্রামে গিয়েছি, আইন অমান্ত করেছি জেল থেটেছি এবং তারপর কমিউনিই হয়েছি অনেক বুঝেন্ডজে যে ৩ধু জেল থাটলেই হবে না, সমাজ ব্যবস্থা পান্টাতে হবে। আমি ইংরেজ আমলেই কমিউনিষ্ট হয়েছিলাম। মহাত্মা গান্ধীজী থাকে পাশবিক হিংসা বলেছেন, ইংরেজের সময়ে আমরা রটিশ সামাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমস্ত দল মিলে ইংবেজের ধেসমস্ত আইনকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছি, ভৎসনা করেছি যে এটা সভ্য জগতের আইন নয়, এটা বর্বর জগতের আইন—আপনি সিদ্ধার্থবাবু একজন আইনজ্ঞ হয়ে দেখুন ইংরেজের সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যথন চরম দেশজোড়া বিদ্রোহ সেইসময় জারা এ রকম কোন অইন করেছিলেন কি ? সাবভাগিভ এ্যাক্ট এ রক্ম কোন ডেফিনেসন ভারতবর্ধের কোন আইনে হয়েছে কি ? ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময়ে আমলা এবং পুলিশ মিলে তার ডেফিনেসন তৈরীকরবে এবং জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা এবং মন্ত্রীসভা সেই ডেফিনেসন স্বীকার করে নেবে, তাঁরা উল্টে পাল্টে দেখবে ন। কি ডেফিনেসন দিচ্ছে ? আমি মনে করি এটা আপনার পক্ষেও বিবেচনা করা সন্তব নয় এবং আমি বিশ্বাস করি আপনিও বুঝবেন যে আমাদের দেশের মধলামধল, জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা কথনও আমলাদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। ্দ কমা, ফুলপ্তপ খুঁজে দেখবে কোথায় আমার অধিকার আছে, কোথায় আমি ক্ষমতার অধিকারী। অথচ যে ক্ষমতা তাঁর আছে তা দিয়ে কিন্তু সে মনেক উপকার করতে পারে, আনেক দোষীকে ধরতে পারে। কিন্তু সে কি করেছে? আমি মিদার সময়ে বলেছিলাম প্রালেশকে কার্থানার মালিক, জোতদার ডাকলেই পায় কিন্তু পুলিশ কি মাগলিং ধরে? যেসমন্ত ডাকাতি হচ্ছে সেই ভাকাতদের কি তারা ধরে? মাঙারার মুরে বেড়াচ্ছে এবং তাকে ধরার বেলায় বলছে, স্তার, ধরতে পার্ছিনা। চোথের সামনে স্মাগলার ঘুরে বেডাচ্ছে তাকে ধরা যাচ্ছেনা এমন স্বস্থা চল্ছে। কাজেই তাঁরাযে ক্ষমতা চাইবেন স্থাপনারা একটা পপুলার গভর্ণমেণ্ট হয়ে তাঁদের সে ক্ষমতা চোথ বজে ছেডে দেবেন এটা কথনও হওয়া উচিত নয়। আমি আপনাদের অন্তরোধ করব আপুনারা ২১৬ জন মেম্বার এথানে রয়েছেন আপুনাদের বিরাট শক্তি রয়েছে কাজেই দয়া করে আপনারা এই আইন উইথড় করুন। আপনার। থরোলি স্কুটিনি করে বদি মনে করেন এই আইন আনা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে অযোগ্য নয়, স্থায়সঞ্চ তাহলে যে কোন মুহূর্তে আপনার। একে পাশ করিয়ে নিতে পারবেন। ১।২ মাসের জন্ম যদি এই আইন ল্যাপ্স করে ধায় তাতে কিছ যায় আদে না। আপনি নিজেই বলেছেন মাত্র কয়েকটি কেস হয়েছে এই আইনে। যদি ল্যাপ্স করে যায় তাতে কিছু আসে যাবে না। আপনাদের ২১৬ জন মেম্বার রয়েছে আপনারা এই আইন পাশ করে নিতে পারবেন। কাজেই আপনারা ভাল করে ऋটিনি করন। তারপর, চাপটাব থী, এইট (টু)তে রয়েছে ওমিসন। ওমিসন পর্যন্ত হোল, ইনটেওট থাকলেও হোল, এইট (थी) তে ১০ বছর হোল ৯ নং ধারায়। তারপর চাপটার ফোর-এ বললেন লুটিং এণ্ড রেইডিং। সেকসন টেন-এ দেখুন সেখানে বলা হচ্ছে আর্মট এণ্ড গ্রামুনিসন ইত্যাদি। রেজনবল সাস্পিসন যদি আমার থাকে reasonable suspicion that he does not carry it on his person or

have it in his possession or under his control for a lawful object, shall, unless he can show that he was carrying it on his person or that he had it in his possession or under his control for a lawful object, be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years.

ष्यांशनि वलालन (व (कांचनां व क्लक निरंत्र वार्ष्क मांवरं । ल'कृलि वार्ष्क, कांवर वलारक क्र তার লাইসেন্স আছে—আমি তাকে ধরলাম এবং ৭ বছর জেল দিয়ে দিলাম। সিদ্ধার্থবাব আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি আপনি নিজেকে প্রবঞ্চনা করবেন না। আপনার আইন কার্য্যকরী করবার জন্ম যে ইলাট্র মেন্ট, সেই ইলাট্র মেন্ট—বলুক নিয়ে জোতদার যাচ্ছিল বলে তাকে ধরে নিয়ে ৭ বছর জেলে পরে দেবেন, বরং চাষী যদি জোতদার বন্দক নিয়ে এসেছে দেখে লাঠি নিয়ে এনে দাঁড়ায় এবং বলে বন্দক ছুঁড়লে লাঠি মারবো এবং পুলিশ যদি এই বিষয়ে সংবাদ পায় তাহলে আগে চাষীদের ধরে নিয়ে জেলে পরবে। কিন্তু আপনি ক্ষমতা কাকে দিচ্ছেন? জ্বোতদার হোক, চাধী হোক.—আমি একটা আর্মস ক্যারি করছি লিগ্যাল. কিন্তু আমার ইনটেনশন কি ছিল, এই রিজনেবল সাস্পিশনের ভিত্তিতে আপনি ওকে পাকডাও করে ৭ বছর জেলে দিয়ে দিতে পারেন? জোতদার বলে কেন দেবো? হলোই বাজোতদার. সেও তো প্রোটেকশনের জন্ম বন্দক নিতে পারে। ৩৬ সে বন্দক নিল এবং তা বাবহার করলো না. কিছ হলো না, আপনি তাকে ধরে নিয়ে সাত বছর জেল দিয়ে দিলেন, এটা কি ব্যাপার ? এটা কি আব্যাকার কাজীর বিচার হচ্ছে, এটা কি হবচন্দ্রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর বিচার হচ্ছে, আমি তো কিছই ব্যুতে পার্চ্ছ না। আপনি এটা কি করে করেন ? লটিং – মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনি জানেন যে এথানে ফুল অব এভিডেন্সকে বদলে দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত আইনজ্ঞ যারা এখানে বসে আছেন এবং মন্ত্রীসভাতেও আছেন, তাঁরা দয়া করে এটা নোট করবেন যে যদি সমন্ত বদলে দিতে হয় তাহলে দেইগুলো সোজাস্কজি বদলে দেওয়া হোক। রুল অব এভিডেন্সকে আপনি वारा किराइक . जोत अधिराममार्क वाराल निराइक . এथोर वालाइक एवं तिकार नामि शिमार न উপর করতে পারি কিছু সেই অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে হবে যে সে আইনস্পতভাবে এটা নিষেচিল এবং সেটা যদি সে প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তার জামিনও হবে না। ইনডিরেক্টলি আপনি সেটা বদলে দিচ্ছেন। তারপর চ্যাপটার ফাইভে আস্থন, এবার আমলাতন্ত্রের অন্তরের কথা শুমুন – "শুধ কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা, শোননি কি জননীর অন্তরের কথা" – ১ এবার আমলাতম্ভের অন্তরের কথা শুহুন রিকুইজিশন অব প্রপার্টি—মুখ্যমন্ত্রী যে উদাহরণ দিলেন যে বে-আইনী অস্ত্রশক্ত নিয়ে একটা গাড়ী যাছিল, আমার বর্তমান আইনে সেই গাড়ী ধরবার অধিকার নেই, আমি এই আইনে সেই গাড়ীটাকে ধরে ফেললাম, গাড়ীটাকে রিকুইজিশন করে ফেললাম। মুখ্যমন্ত্রী মহাশ্র, এই আইনের কি তাই উদ্দেশ্য ে দেখুন এই আইন কিরকম নর্ম, কিরকম স্থানর, কিরকম চমৎকার পাথীর পালক দিয়ে যেন গায়ে বলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের এতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণকে নিয়ে কারবার হলো, সেথানেতে থজা তুলে এই মারমার, কাটকাট— এই ভমি কিছ করতে পারছো না, এই ইনটেণ্ট থাকলে হয়ে গেল পাঁচ বছর, সাত বছর, দশ বছর। এদের বেলায় কি হচ্ছে? চ্যাপটার ফাইভে, কমপেনদেশন বাই এগ্রিমেণ্ট হবে, তিন মাসের মধ্যে টাকা দিতে হবে। কিন্তু যদি একটা কার্থানা প্রটেকটেড প্লেস হয়, তার প্রমিক কিংবা তার ইউনিয়নের সঙ্গে গভর্ণমেন্ট কোন কনসাল্ট করবে না, ডিক্লেয়ার করবার আগে এদের নিতে গেলে এক্স এগ্রিমেন্ট করতে হবে, এগ্রিমেন্ট না হলে আবিট্রেটার হবে এবং আবিট্রেটার একজন জাজকে হতে হবে। ঐ সেজবাব, ছোটবাবু, মেজবাবুর দারা হবে না, এটা তো প্রপার্টিড ক্লাস নিয়ে কারবার করা হচ্ছে, দেইগুলো তো হতভাগা, হাঘরে লোক, স্নতরাং তাদের জন্ম ছোটবাবু, (मकवाव, मकवाव--- এथान किन्कु कांक रुखा ठारे, कांक ना राम राम वार ना धवर मिरे मान

পকুনিরারী শস শুধু নয়, যে সারকামস্ট্যান্দে তিনি কনসিডার করে আরও যদি কিছু তাকে দওয়া যায়, তারও সেধানে ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে সিদ্ধার্থবাব্ আপনি নিজে জানেন, কারণ নাপনি কনষ্টিটিউশন এ্যানেগুমেণ্টের একজন উত্যোক্তা এবং সেই কনষ্টিটিউশন এ্যানেগুমেণ্ট করে নাপনারা বলেছেন পাবলিক ইন্টারেপ্তে যদি নিতে হয়, সংবিধানের যে ডাইরেকটিভ প্রিন্দাপিল্স, ার জন্ম যদি নিতে হয় তাহলে তার বাজার দর দেবে না, এই নিয়ে এত হৈ চৈ করলেন, সংগ্রাম রক্তেন, স্বপ্রিম কোর্টের সঙ্গে লড়াই করলেন, এবার এখানে একটা অত্যন্ত অন্যায় করেছিল তা ায়সঞ্গত ভিভিতে প্রপার্টিটা রিকুইজিশন করে নেন—ভীষণ পাবশিক ইন্টারেষ্ট, এই অবস্থায় রক্ইজিশন করেছেন।

#### 4-25-4-35 p.m. ]

ভীষণ Public interest এর বিরুদ্ধে চলছে, সেই সময় আপুনি requisition করছেন। সেখানে ্যাপনি কত বক্ষ মায়া দ্বা থাতির—কত বক্ষ কি দেখাচ্ছেন। তিন মাসের মধ্যে দিতে হবে— ধৃ তাই নয়-Persons concerned may also nominate an expert. সেখানে আবার জকে সাহায্য করবার জন্ম গভর্গমেণ্ট একজন expert নিষ্তুক করছেন। যে ভদ্রশোক concerned ত্রনিও expert একজন নিযুক্ত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়—শেষটা আরও চমৎকার ppeal করতে পারবেন হাইকোর্টের কাছে up to 5 thousand. কিন্তু যদি পাঁচ হাজার টাকা । তার বেশী মল্য হয়। কিন্তু কোন গরিব মধ্যবিত্তের property যদি আপনি requisitionequisition করেন, তার ক্ষেত্রে সেখানে হাইকোর্টে আপীল করবার কোন ক্ষমতা নাই, অধিকার ার নাই। পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি হলেও তিনি হাইকোর্টে যেতে পারবেন না। াপনাদের বলবো—আপনার। মুথেই সমাজবাদের কথা বলেন হামেশা। এদের ক্ষেত্রে কোন াপীলের প্রভিশন নাই। তাদের জন্ম কোন আলাদ। টাইবনালের ব্যবস্থা নাই। আর এথানে াচ হাজার টাকার উপর হলে হাইকোটে আপীল করবার স্থযোগ দেওয়া হয়েছে। আর বাকী রা সম্পত্তিহীন লোকগুলো আছে তারা হতভাগা অমাত্রয়। এই Chapter VI দেখন—যেমন rocedure miscellaneous provision রেখেছেন দয়া করে অত সহজে discuss করবেন না। ই আইনে যতথানি বিষ কামডে দেওয়া যায়, এর যে Sting, সেই Sting-এর যদি কোথাও ाভाব হয়ে गांत्र, তারজন্ম এই ব্যবস্থা এখানে রাখা হচ্ছে। সহজ কথা ন**র।** এই upplementary and Procedural ব্যবস্থার মধ্যে সেটা থাকছে। Clause 18 পড়ন। ny person who attempts to contravene, or abets, or attempts to abet, or does ay act preparatory to, a contravention of any of the provisions of this Act r of any order made thereunder shall be deemed to have contravened that rovision or, as the case may be, that order. এই কি আইন? এই আইন কোন মান্ত্ৰ খনো আশা করতে পারে? So Comprehensive Plan করবার সমর দেখতে পাননি Comrehensive কাজ করবার জন্ম। সেধানে ৩১৭টা loophole দেখছি। মাছ্মাকে পেটাবার জন্ম কত ক্ম ব্যবস্থা। Any person who attempts to contravene or abets or attempts o abet or does any act preparatory to, a contravention of any of the proviions of this Act or of any order made thereunder shall be deemed to have ontravened that provisions or, as the case may be, that order shall be deemed ) have contravened shall be dreamed to have contravened. এই আইন? চলোয় াক্-Criminal Procedure Code, চুলোয় থাক Indian Panel Code, চুলোয় থাক াইকোর্টের নজির, সুপ্রীম কোর্টের Precedent. কিছুই মানতে হবে না আমাদের এখন আইন

চাই—যে আইনে আদালতের কোন রায়ই কার্য্যকরী হবে না। হাইকোর্ট বা স্থপ্রীম কোর্ট—এক একটা বিষয়ের উপর রায় দিয়ে যে Precedent তৈরী করেছেন, তার কিছুই কার্য্যকরী হবে না। আমি Consult করবার জক্স Indian Penal Code ও Criminal Procedure Code একটু সামান্ত উপ্টেপাপ্টে দেখছিলাম। তাতেও আপনারা সম্ভষ্ট নন; তা আপনারা নাকচ করে দিয়ে এমন একটা definition এখানে দিতে চাচ্ছেন—Any Act preparatory to contravention. অমনি শাস্তি হয়ে গেল। কোন্ দেশের আইনে এই ব্যবস্থা আছে? আইনে যে দেখীকৈ আত্মশক্ষ সমর্থন করবার স্থযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আইনে তার স্থযোগ নাই। আপনি বলছেন কোন সিটিজেনকে আপনি বধ করছেন না। আইনে ক্ষমতা হাতে রেথেও যদি আপনি বধ না করেন, সে হয়ত আপনার দয়া। কিন্তু আপনি যথন এই ক্ষমতা দেবেন কোন আফিসারকে তখন কি হবে? আইনে এতদিন যে Protection-এর ব্যবস্থা ছিল, এথানে আজকে তা আপনি রাথছেন না। আমি অনেক সময় নিয়েছি, শেষ করে এনেছি প্রায়। আমি বলবো আপনি তলিয়ে আইনটা বিচার করে দেখেন নাই, তাড়াছড়োর মধ্যে আপনাকে এটা করতে হয়েছে।

ইপ্রিয়ান আয়ুরন এণ্ড ষ্টাল প্রটেকটেড প্লেস হলো. ইউনিয়ন অফিসে বসে এই নিয়ে আলোচন। হলো, কিন্ধু সেটা এটা প্রিপেয়রেটরি হতে পারে, এবং ওদের আগুরে আসতে পারে এবং কন্টারভেন্স হলো বলে বিবেচিত হতে পারে। আইনের জেনারেল প্রিমিপিল নিয়ে প্রিপারেসন हेक नहें जान चरकम। ज्यान जायनाता जाए जाताहरू यहिए जायनाता मकल वार्तिक्षेत्र। তার পরে ২০ (৪) সামারি টায়াল, ব্যাপার কি নকশাল আপসার্জ হচ্চে। বাংলাদেশে যথন ১৯৭০-৭১ সালে এই রকম একটা সাংঘাতিক ধরনের নকশালি গ্রহোল হলো, তথন মনে করুন যদি একটা পপুলার গভর্ণমেন্ট থাকত ক্যাবাভাবে সেই গভর্ণমেন্ট চলত, তাহলে তা দমন করতে পারত। তবও আমলাতম বলল যে একটা ভীষণ ব্যাপার হচ্ছে বলেই ক্ষমতা নিয়েছে এবং নিয়ে সামারি টারাল নিয়ে ছিল যা ২০ (৪) দিয়েছেন। আমার মনে আছে ১৯৩০ সালে আইন অমাকা করেছিলাম বলে ধরে নিয়ে এসে স্পেদাল মেজিছেট সেথানে ছিল তার সামনে দাড করিয়েছিল। আমরা তথন আতাপক সমর্থন করতাম না, মহাত্মা গান্ধীর নিদেশ ছিল তোমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না'। তথু ম্যাজিট্রেটকে দেখিয়েই সেখানে সঙ্গে রায় হয়ে গেল— এমন কি পুলিশ অফিসার কোটবাব কেউ কিছ বলল না. কি বুড়াফ কিছ না সঙ্গে সঙ্গে রায় হয়ে গেল। **আপনা**রা কি চান আজকে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যেথানে সংবিধান আছে, যে সংবিধানে মান্তবের অনেক মৌলিক অধিকার প্রটেকটেড আছে, তাও যথেই নয় আমার মনে হয় এবং wantation मत्न कतरहान এवः यात जन्म मः विधान मः स्माधन करतरहान माधात्र मान्यस्य सोनिक অধিকার বাডাবার জন্ম। আজকে সেই অবস্থায় একটা সামারি ট্রায়ালের অধিকার এই প্রসিডিয়োরে দিয়ে দিচ্ছেন। লাই আমি এইটাবলছি ২১ (১) নো অর্ডার আণ্ডার দিস এটার স্থাল বি কল্ড ইন এানি সিভিল অব ক্রিমিনাল কোট। তাহলে সামাদের যেতে হবে কোণায স্থাপ্তিম কোটে ? জমি পরোপুরি রেখে দিয়েছে, আরু আপনি আইনে ব্যবস্থা করেছেন এরপর্ত্ত ওরপরও, সমন্ত এ্যাপিলের ব্যবস্থা রেথে দিলেন, ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা রেথেছেন, তারপর হাই-কোটে ইনজাংশান দিছে। (At this stage the red light was lit) স্পীকার, স্থার, আমাকে একট্ট সময় দেবেন কারণ বুঝতেই পারছেন আমাকে ক্লন্ত বাই ক্লন্ত বাছে। ধকুন আমরা উদাহরণ 📕 দিশাম যে ইণ্ডিয়ান আইরন এয়াও ষ্টিল ডিক্লেয়ার করে দিলেন প্রটেকটেড বলে। ইউনিয়ন অফিসে মিটিং করলো যে আমরা মানব না। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাকে অভিযক্ত করা হরেছে, তুমি প্রিপারেশন করলে আমাকে মারবার জন্ত, আর আমি আদালতে বলতে পারব ন হোরেদার দিস অর্ভার ইজ নট কাসটিফায়েড ইভেন আতার দিস এটি। তবুও আমরা যেতে

ারব না, তাহলে কার কাছে যেতে পারব? সিদ্ধার্থবাবু বলবেন যে বিশ্বনাথবাবু আপনি আমার ছি আসতে পারতেন। কিন্তু এই আইন লোক দেখে করা নয়, কোন আইন কোন মন্ত্রীর ধ চয়ে হয় না, ম্থামন্ত্রীর মুখ চয়ে হয় না। কোন ম্থামন্ত্রী ভাল কি মন্দ্র সং কি অসং তা বথে হয় না, আইনটা আপনা থেকে করতে হবে আইনের প্রিন্সিপল ব্বে সাধারণের দিকে চেয়ে ার বিচার করে, সাধারণ লোকের কণা বিচার করে। প্রটেকটেড প্লেস বলে ডিক্লেয়ার হলো, বিকদ্ধে ইলিগাল কি লিগাল তার কোন প্রভিশন রাখা হয় নি। আপনার। ২২৬ দিয়ে দ্রী চলে যাও তাহলে দিল্লী গিয়ে ২২৬ করে যদি কিছু করতে পারেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দেমি ক্লন্ন বাই ক্লন্ম আলোচনা করেছি এবং অক্যান্থ আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তা দেখিয়েছি বং এই এতো ক্ষমতা ওদের হাতে দেওয়ার কোন কারণ নেই। তাই আমি বলেছি ই ক্ষমতা সেইসব শক্রর বিক্লে প্রয়োগ করতে হবে, যাদের হাতে দিয়েছেন তাদের কে বাধান করেব প

## 1-35-4-45 p.m.]

শেষে আমি এই কথা বলবো যে আপনার৷ যেমন আমাকে বলেছেন যে এতগুলি মামলা হয়েছে ার্টে . কোথাও বলেছেন এই ক্ষমতার অপ্যবহার হয়েছে—আমি ফ্রাঙ্কলি স্বীকার করছি। াবণ আমি আইনজ নই। কিন্তু প্রথম কণা গোল আমি ভাবতেও পারিনি যে এইরকম আইন ্পনার। বিভাইর করবেন। এবং সেইছনুই আমি উকিলের কাছে যাই নি কোনরকম থোঁজ বুর করি নি কোথায় কি আদালতে কি ২য়েছে কি রায় হয়েছে না হয়েছে এসব আমি কিছই বি নি। আপনার। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে জোগাড করেছেন তো? যে এতগু**লি কেস** লকাভায় হয়েছে বা কলকাভার বাইরে হয়েছে আপনারা দেখান কোট কি মন্তব্য করেছে কি না। হান জনপ্রিয় সরকারের এইভাবে আইন করা উচিত নয়। গণতারের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি ।ই আমি আবার বলছি যে ্কান আইনে কি ক্ষমতা দেওয়া হোল তার উপর শাস্তি-শৃত্থলা। নিডর ার না। যে শাসক দলের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন থাকে এবং তারা যদি আইন-শৃঙ্খলা গুয় রাখতে চান তাহলে প্রচলিত মাইনে ্য ক্ষমতা দেওয়। আছে তা যথেষ্ট। কারণ তার গ্রুনে স্বত্তবৃদ্ধ লোক আছে—তাদের কাছে প্রচলিত আইন যথেষ্ট। আর তা যদি না থাকে ্হলে শুধু আমলতিষ্কের হাতে বা পুলিশের হাতে ক্ষমতা এইভাবে তুলে দিলে তার ফল কথনও ল হবে না। এহ আহন প্রচলিত ছিল এবং ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ছিল এবং তাদের গছনে সজ্যবদ্ধ জনসাধারণও ছিল যদি বিভিন্ন সরিক দল চাইতে। তাহলে তারা এই অরাজকতা ন্ধ করতে পারতো এবং আপনারাও যদি চান তাহলে আপনারাও পারবেন। আমি খুব বিনয়ের क्ष जार्तिमन कत्राता य अडेतकम अकठा कमा अकठा श्रमात गर्जिय मिरा प्राप्ती शर्जिन ना, নসাধারণের মনে একটা আতক্ষের সৃষ্টি করবেন না। এইভাবে পুলিশের হাতে ক্ষমতা দেবেন ।। কেন না এইভাবে কোন মান্তধের পক্ষে সম্ভব নয় অপরাধ প্রিভেন্ট করা। স্থতরাং এই অস্ত্র স্বন করুন। এই ব্রহ্মাস্ত তুলে দিচ্ছেন এমন সমস্ত লোকের হাতে যারা চিরকাল অপপ্রয়োগ নরে থাকেন এবং এটা অপপ্রয়োগ করবে। স্থতরাং আমি আবেদন করবো আপনারা সময় নন—আজকে এই আইনটিকে উইথড় করুন ১।২ মাস সময় নিন নেক্সট যে সেসন হবে ঐ জুলাই ारम यिन भरत करतन रमरे ममन्न चान्नन। हे जिमस्य जान करत थरतानि जिमकाम करत रम्थून ্রকটা পাবলিক দ্বিবেট করুন, সেমিনার করুন, উকিলদের ডাকুন এইসমস্ত করে যদি মনে করেন াহলে ভালভাবে সংশোধন আকারে ভবিয়তে আইনসভায় নিয়ে আসবেন আপনাদের যথেষ্ট ভাটের জ্বোর ? আপনারা একথা বলবেন না যে কেসগুলি আছে তার কি হবে—সামান্ত কয়েকটি ক্ষের জক্ত এইরক্ম বলবেন না। তাদের বিশ্লুছে অক্ত যা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। স্বামি

একটি কথা মনে করিয়ে দিছি যে পি ডি এ। জৈকে বুথা প্রয়োগ না করে এদিকে তাকে নিয়ে আহ্ন। ঐ নকশাল আন্দোলনের সময় থেকে আমি তু'আড়াই বছর ধরে জেলখানায় রয়েছি বর্তমান প্রচলিত আইনের বলে। আমি এরকম শত শত কেস দিতে পারি যে আড়াই বছর ধরে জেলখানায় আছে বিচারাধীন বন্দী তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত চার্জ সিট হয় নি । এটা আমি ১৯৬৯ সাল থেকে বলছি নকশাল মূভনেটের পর থেকে। আড়াই বছর জেলখানায় আছে বেল পায়নি—তাদের মিসা আইনে বা পি ডি তে বরা হয় নি তব্ও রয়েছে জেলখানায় । তাহলে বর্তমান আইনে ক্ষমতা নেই একথা বলা চলে না । বহু অপপ্রয়োগ আমি দেখেছি বহু নিরপরাধ লোকদের ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে। আবার বহু অপরাধী তাদের পুলিশ দেখতে পাছে না, খোঁজ পাছে না । তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষা পাছে না বলে তাদের ছড়ে দিতে হছে । তাই বলছি যে এই ক্ষমতা নেবেন না । এই ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই । প্রচলিত আইনে যথেই ক্ষমতা আছে । এই বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা কোন জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে নেওয়া বলক্ষজনক । সেইজন্ম আমি আবার অন্তরোধ করছি এটা প্রত্যাহার করে নিয়ে ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে পাবলিক ডিসকাসন করে ভবিন্যতে প্রয়োজন হলে আবার আনবেন এবং তা সংশোধন করে নিয়ে আসবে—এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

শ্রীস্থানির চন্দ্র বেরাঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মৃথ্যমন্ত্রী মহাশয়ের একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখানে এই এসেম্বলীর সাউথ গেটের দিকে প্রায় ১২হাজার শিবিরে কনা শোভা যাত্রা করে এসেছেন তাদের চাকুরীর জন্ম। পুলিশ তাদের রাজভবনের কাছে গতিরোধ করেছে। এখানে মৃথ্যমন্ত্রী আছেন তিনি এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেবেন তারজন্ম অফরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ আপনি বলেছেন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছে তিনি গুনেছেন। এরপর আপনি বস্থন আপনার ইনফরমেসন দেওয়। হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমি আর বভ্তা করতে দেবোনা।

**শ্রীস্থদীরচ দ্র বেরাঃ** স্থার, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অন্থরোধ করবো যে তিনি একবার...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: আপমি তো বলেছেন এরপর যদি কিছু করবার থাকে তাহলে উনি তা করবেন। আমি এর সম্বন্ধে আর কিছু বলতে দেবো না।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঃ তাদের দাবীটা আমি মাননীয় সদস্থের থেকে অনেক ভাল করে জানি এবং কারা কি করছে না করছে সমস্ত থবর আমর কাছে আছে। তাদের একবার নর, হ'বার নয়, হাজারবার বলেছি সরকারের বক্তব্য কি। এইরকমভাবে বারবার সরকারেক বলে লাভ নেই। মাননীয় সদস্থরা জানেন যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৪২লক্ষ টাকা এনেছি তাদের ছই মাস চালাবার জন্ম। অবস্থা হচ্ছে এইরকম যতগুলি সরকারী চাকুরী থালি হবে তাদের এবং Census employeesদের নেওয়া হবে। এখানে এইভাবে বারবার আসলে তাদের কোন স্থবিধা হবেনা এটা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই।

**শ্রীস্থারচন্দ্র বেরাঃ** তাহলে আমাকে তাদের দাবীটা বলতে দিন।

ি শীসিকার্থশক্ষর রায়ঃ নেতৃত্বেক লড়ায়ের মধ্যে আমি নেই। আমি অত্যস্ত তুঃপীত যে এই দরিক্র শিবিরবাসীদের নিয়ে একটা নেতৃত্বের লড়াই চলছে। কেউ ৪হাজার নিয়ে আসছে, কেউ ৫হাজার নিয়ে আসছে। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী আছি ততদিন এটা হতে দেবনা। সেট যদি আমার কংগ্রেসদলেরও কেউ করে তবুও সমর্থন করবো না।

একমার্কীপ্ত সেনগুপ্ত: মননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আত্তকে West Bengal Maintanance of Public Order Bill নিয়ে আমাদের মধ্যে আমাদের প্রগতিশীল মোর্চার মধ্যে একটা লড়াই চলছে এটা অত্যন্ত ওভাগ্যজনক। বাংলাদেশের মাত্র বহু আশা করে, বহু কট্ট স্বীকার করে. C. P. I-এর বহু কর্মা জীবন দিয়ে, যুবকংগ্রেসের বছ কর্মারা বাংলার মাটি রক্তে ভিজিয়ে ্ট্র প্রাতিশীল সরকারকে আজকে গদিতে আসীন করেছে। আমরা বাংলাদেশের মাতুষরা চাইবে না যে আমাদের মধ্যে কোনরকম বিরোধ বা কোনরকম বিভেদের বা কোনরকম দৃষ্টিভঙ্গীর পাৰ্থকা থাকে। প্ৰদেয় বিশ্বনাথবাবকে আমি শ্ৰদ্ধা করি, আমি আশা করবো, আমি যে বক্তব্য তার সামনে উপস্থিত করবো বিভিন্ন socialist দেশের আইন দেখিয়ে আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা কবৰো যে আমৱা এমন কিছ কবিনি যা প্ৰগতিশীল দেশে দেখতে পাওয়া যাবে না। স**ৰ্বপ্ৰথ**ম আমি বিশ্বনাথবাবর দ্বষ্টি আকর্ষণ করবো যে Crime এর বর্তমান যে defination সেটা হচ্ছে. it is a bourgeois Merutalis in human Consciousness এবং এই Crime সমন্ধে আমাদের পুজনীয় লেনিন, পুথিবীর জনগণের পুজনীয় নেতা লেনিন সাহেব তুম্ব জনগনের নেতা পুজনীয় লেনিন সাহেব বলেছেন এই crime যদি ঘটে crime যদি সংঘটিত হয় তাহলে সরকারের একটা পবিত্র কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য লেনিন সাহেবর কথা অন্তথায়ী হচ্ছে let not a single orime go undetected. এমন একটা crime আমাদের দেশে হবে সেটা যে ব্রকম Crimeই হোক না কেন, যত ভচ্চ হোক না কেন সেই crimeটা detected হবে না, ধরা পড়বে না। এই ব্যবস্থা কোন রাষ্ট্র সবচেয়ে প্রগতিশীল যে রাষ্ট্র অর্থাৎ রাশিয়া সম্বন্ধে আমার যে শ্রন্ধা আছে Socialismএ যথন আমরা বিশ্বাস করি সেই রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রথম বক্তব্য এবং কর্তব্য হচ্ছে let not a single crime go undetected. আজকে কিছুক্ষণ আগে বিশ্বনাথবাৰ এখানে বলেছেন. আমাদের দেশে খনোখনি হচ্ছে। সেই খুনোখুনির বাবস্থা অর্থাৎ বিহিত বাবস্থা করতে পারছি না। কিন্তু যদি বিভিত্ত ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে এই ধরণের আইন প্রয়োগ করা হয়, তাহলে বিশ্বনাথবাবর কাছে অন্নরোধ করবো তার মুখ দিয়ে আপত্তি করা সম্ভব কি না দেটা সহজ মনে তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। Public undertaking রাষ্ট্রীয় পরিবহন সম্বন্ধে গত কয়েকদিন ধরে দৃষ্টি আকর্ষণী চলচে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নকর। হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আমাদের যেসমন্ত public undertaking এর মালিকানা হচ্ছে আমাদের দেশের নিরন্ন জনসাধারণ যারা রান্তা দিয়ে হাটতে পারেনা, যেহেত রাস্তা নেই। তারা থেতে পারনা, যেহেত তাদের প্রসা নেই, public undertaking এর এই যে মালিকানা সেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্রযক, যারা সম্পত্তির মালিক. যাৱা factory worker যাৱা এই public undertaking এর মালিক তাদের দিকে তাকিয়ে যদি এই আইন না করি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে কি না সেটা সাপনারা বিবেচনা করে দেথবেন।

## [ 4-45-4-55 p.m. ]

যে আইন আজকে আমাদের এথানে মাননীয় সিদ্ধার্থবাবু নিয়ে এসেছেন তাতে আমি দেখতে পাছিছ যে এই ধরনের আইন পানিসমেন্ট এর ব্যবস্থা সোভিয়েত ল'বা সোভিয়েত দেশে অনেক বেশী আছে এল, সি. আর, এস, অর্থাৎ Law on Criminal Responsibility for Crimes against the State (L.C.R.C.S.) এল, সি, আর, এস, আটিকেল ৫, সেকসান ৫এ বলা হছে Wreoking is destruction or damage by explosion, fire, or other means, of enterprises, structures, ways and means of transport, and communication or other State or social property, mass poisoning or the spread of epidemic or epizootic diseases with the object of weakening the Soviet State. The crime is

punishable by deprivation of liberty for a period of from eight to fifteen years with confication of property, or by death, with consfication of property. র্যাগিং মানে হচ্ছে ড্যামেজ. ক্ষতি করা নই করা ডেষ্টাক্ষন or damage by এক্সপাল্যন আমরাও ঠিক সেই জিনিস এখানে করেছি। সোভিয়েত ল, আর্টিকেল ৫, এল, সি, আর, সি, এস, যেট। আছে আজকে আমাদের এই আইনটায় নোটামটি সেইভাবে প্রবোজা হচ্ছে পাবলিক আগুার-টেকিং এর উপর। আশপাশ থেকে হয়ত দেখছি অক্তান্ত জিনিসগুলি। দেশে যদি এই রকম অপরাধ সংঘঠিত হয় তাহলে সেথানে এই রকম পানিসমেণ্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দেই জন্ম আমাদের দেশে আজকে এটা করা হয়েছে আপে টু সেভেন ইয়ারদ অর উইথ ফাইন—দেখানে হচ্ছে কম্পালসারি ইমপি জনমেণ্ট জেল দিতে হবে এবং দেখানে यो वना रुद्राद्र (में) रुद्ध ৮ हे ১৫ देशातम मिनियाम खिजनामण्डे, कार्ट्स माजिएसट प्राप्त প্রিজনমেণ্ট হচ্ছে ৮ থেকে ১৫ বছর। দিতীয় হচ্ছে স্যাবোটেজ এই স্যাবোটেজের যে অর্থ তাদের (मटन त्मरे चार्य मार्गारवाटोक नय, त्य चार्य जाकारक जामारात्र माननीय मथामळी मरानय ज्यातन ব্যবহার করেছেন সেকসান ৮এ যে No person shall do any act. এটা স্যাব্রেটেজের মধ্যে আসবে। আজকেযে স্যাবোটেজের কথা আমরা চিম্ভা করি সেই স্যাবোটেজের কথা হয়ত আমাদের এই ওয়েই বেশ্বল মেণ্টিন্যান্দ অব পাবলিক অর্ডারে খানিকটা আছে। কিন্তু সেক্সান ৮এ বলা হয়েছে এই স্যাবোটেজ যদি সোভিয়েত দেশে করা হয় তাহলে ট দি সোভিয়েত ( এল. সি. আর. সি. এম. ) মেক্সান ৬এ আছে Sabotage is an act or omission designed to undermine industry, transport, agriculture, the monetary system, trade or other branches of the national econmy এখানে যেটা স্বচেয়ে প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইকনমিতে যদি কেউ বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সোভিয়েতে সরকার, সোভিয়েতের জনগণ সেই লোককে কোনদিন ক্ষমা করবে না। ডেমোক্রাসি বিপন্ন, গণতন্ত্র বিপন্ন—কিন্তু গণতন্ত্রের নামে লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে না। দেশের ক্ষতি করার কাজে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের লোকদের উঠে দাঁডাতে হবে এই নিয়ে cither will govern or will have to get out. আমাদের কাজ করে দেখিয়ে দিতে হবে, নাহলে এই ভোটই শেষ ভোট, আমাদের ছেডে চলে যেতে হবে। স্যাবোটেজ মন্বন্ধে সোভিয়েত দেশে যে পানিসমেণ্টের ব্যবস্থা আছে সেটা যদি একট অন্যগ্রহ করে দেখেন তাহলে দেখতে পারেন, সেখানে আছে, বিশেষ করে আমি বিশ্বনাথবারে কাছে অগ্লরোধ রাথছি এটা দেখার জন্ত, sabotage involved use of continual purposes of state or public establishment, enterprises and organisations, or the hampering of their normal operation. It is punishable by deprivation of liberty for a period of from eight to fifteen years, with consfication of property ৮ ্থকে ১৫ বছরের জেল . দওয়া হবে। এই কাজ যদি আমরা না করি তাহলে প্রাইভেট সেক্টর আর পাবলিক সেক্টর যাই হোক না কোন পাবলিক সেক্টর-কে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে সোসালিই লিগ্যালিটি আমাদের দশে আনতে হবে, দোনার পাধরবাটী হতে পারে না। স্থতরাং সেদিকে দেই ডাইরেক্সান এই মাইনে থানিকটা এসেছে এবং সেটার মিল থানিকটা আমরা খুঁজে পাছিছ সোভিয়েতে, যে সমস্ত মিন লিগ্যাল মিসটেম আছে তার মাধ্যমে। বিশ্বনাথবাবু বলছেন যে এই আইনের মধ্য দিয়ে ব্রকারের হাতে আসবে অসীম ক্ষমতা এ**রং সরকারের কটে**াল—আমি ভুধু তাঁরে কাছে এটক র্ম্মরোধ করবো কেন না তাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদা করি, তাঁকে ক্রিটিসাইজ করার মন নিয়ে আমি গামার এই বক্তব্য রাথছি না, তাঁর কাছে নিবেদনের মত নিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করার চই। করছি।

আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করবো—তিনি তো জানেন যে আমাদের দেশে যে জডিসিয়ারী আছে এটার উপর বর্তমানে একজিকিউটিভ কনটোল নেই। সেপারেশান অব একজিকিউটিভ ফুম জডিসিয়ারী যেটা আপুনাদের টাইমে অর্থাং ইউনাইটেড ফ্রন্টের সময় আমাদের দেশে ্রেচ্ছিল। তারপরে বিচারালয়ে বা বিচারের মধ্যে একজিকিউটিভ কনটোলের যে অভিযোগটা নিনি করেছেন যে সরকার সমস্ত ক্ষমতা দথলা করছেন এবং এই ক্ষমতার বলে সরকারের যা ইচ্ছা ্রাট্ট করতে পারেন, ইচ্ছা করলে কারুর মাথাও কাটতে পারেন আমি মনে করি বা বিশ্বাস করি ত্ত আমাদের আইন এই প্রমাণ দেয় যে এটা সম্ভব নয়। তবে এই পর্যস্ত হতে পারে যে পুলিশ একটা কেস করতে পারে। কিন্তু পুলিশ সাজা দিতে পারে না। সেখানে যে একজন উকিলের ছারা ডিফেনডেড হবে, সাক্ষা প্রমাণ দিয়ে নিজের বক্তবাও সে বলতে পারবে। স্থতরাং এই একজিকিউটিভ কনট্রোল এর মধ্যে আসছে না। তারপরে আর একটা জিনিয় আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। স্থাপ্রিম কোট অব ইউ. এস. এস. আর. সেথানে বলা হচ্চে on 18th May, 1963, the Constitution stipulates that administration of justice in the USSR can be carried out by the courts and there no man can be declared guilty of crime or subject to criminal punisment in any other manner, স্তুত্রাং সোভিয়েত দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছিয়ে ক্রিমিক্সাল কোটে বা কোটের মাধ্যমে সাজা হবে। আমাদের দেশে তাই এসেছে। স্বতরাং সরকারের যে কনটোল এটা এখানে পাওয়া বাচ্ছে। এই আইন যদি প্রয়োগ বা বলবত না করি তাহলে সরকারকে মিসা এটাক্ট প্রয়োগ করতে হতে সেটা অন্তঃপ্ৰক্ষে আমি মনে। কৱি বিশ্বনাথবাৰ চান না। এখানে It is a trial without a man being defended. এটা নিশ্চয়ই কোনোদিন তিনি চাইতে পারেন না কারণ আমি জানি স্তুরাং এই আইনের বিরোধীতা করে মিসা আজীবন তিনি তার বিরোধীতা করেছেন। আইনকে জোরদার করার কোন মানে হয় না। সেকশন ১৮ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন পথিবীতে এই রকম কোন আইন নেই যে এয়াটেমট করলে বা এয়াবেট করবার চেষ্টা করলে সাজা হবে, আমি বিশ্বনাথবাৰকে আমাদের বর্তমানে যে আইন আছে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে তাতে সেকসন ৫১১ তাতে ঐ যে ধারাটা আর আমাদের সেক্সন ১৮ সেটা মোটামুটী একই ধারা It is almost similar to section 511 of the Indian Penal Code. আমি আর একটা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করবো সেকশন ৪৯৭ আমাদের দেশে ছিল, সেথানে যেভাবে এই আইনের পরিবর্তন হয়েছে তিনি অন্তথ্য করে বিবেচনা করবেন এটা সম্ভব কি না—কেননা এই আইনের যে ল্যাঙ্গুয়েগুটা, ৪৯৭ যেটা এটমেওমেট করা হছে দেখানে সেটা শুধু মেটেনন্দ অফ পাবলিক অর্ডারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে, মোটামটি আমাদের সব আইনের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজ্য হবে। সেইজন্ম আমি অন্তরোধ করবো তিনি অন্তগ্রহ করে দেখবেন যে, এই যে কথাটা unless the Court is satisfied that these are reasonable grounds for believing that he is not guilty of an offence punishable with death etc., he is not guilty of an offence. এই কথাটা নিতান্ত শক্ত কথা If he is not guilty of an offence, then there will be no case. আমরা দেখেছি কলকাতার বুকে যখন ট্রাম বাস পোড়ানো হয় তখন সত্যি-কারের যারা অপরাধী তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু ৬ মাস ১ বছর যদি তারা জেলে আবদ্ধ থাকে Liberty of a citizen of a free country cannot or should not be curtailed in this way. আজকে আমরা সেদিনের দিকে ফিরে যেতে চাই না যেদিন পশ্চিমবাংলায় আগুন জেলে আমাদের দেশে সর্বনাশ করা হয়েছিল এবং আমাদের দেশের শান্তি শৃদ্ধলা ছিল নাবা মায়ের বুক থেকে ছেলেকে টেনে তার রক্ত ছিটিয়ে পৈশাচিক উল্লাশ করা হয়েছিল। কাজেই আমাদের প্রয়োজন হলে এ ধরনের আইন আসবে কিন্তু সেধানে একটা চেক আছে সেটা হচ্ছে ইনডিপেণ্ডেট জুডিশিয়ারি।

[4-55-5-05 p.m.]

**এতিবানীপ্রসাদ সিংহ রায়:** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই পশ্চিমবঙ্গ জনশৃভাল রক্ষা বিধেয়ক ১৯৭২ আইনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আইন যথন গ্রহণ করা হয় তথন সেই আইনের পিছনে যে ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকাকে বিচার করবার দরকার আছে। আমার মনে হয় আজকে যে আইন এখানে এসেছে সেই আইনের পিছনে যে ভমিকা আছে সেই ভূমিকাটি বিচার করা আগে দরকার এবং সেই বিচারটা ঠিক হলে আজকে যে বিরোধিতা সেটা অন্ততঃ কিছটা লঘু হবে। আমি একথা বিশ্বাস করি এবং মনেপ্রাণে স্বীকার করি যে সরকার যথন আইন তৈরী করেন তথন সেই আইনের যে উদ্দেশ্যই থাকক না কেন সেই আইনের প্রয়োগ যার। করেন তাদের উপর পার্টিকুলার আইনটার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। যেরকম অবস্থা চলছে তাতে একথা বিশ্বাস করা বা সন্দেহ করার অবকাশ আছে যে হয়ত আইনটার অপপ্রয়োগ ঘটবে। কিন্ধ সঙ্গে সঙ্গে এই বিবেচনাটা রাখতে অমুরোধ জানাব বিশেষ করে যাঁরা বিরোধিতা করছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থাটা যা এবং যা হতে পারে সেথানে যদি সরকারের হাতে এই ধরনের কোন ক্ষমতা না থাকে তাহলে রাতারাতি শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্ম যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমাদের মোর্চার পক্ষ থেকেও দিয়েছি এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেও দিয়েছি সেটা রক্ষিত হবে কি না। শ্রাদ্ধেয় বিশ্বনাথবাবু চুটি ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন—কল-কার্থানার ক্ষেত্রে মালিকের স্বার্থে পুলিশ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবে, কিংবা জোতদারের স্বার্থে পুলিশ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবে। পূলিশ যেভাবে চলছে তাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিবেচনাটা আমরা রাথব যে-সরকার আজকে এখানে ক্ষমতায় এসেছেন, যে-সরকারের পিছনে পশ্চিমবঙ্গের মাল্লয় সমর্থন জানিয়েছে সেই সরকার এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনরকম ঐধরনের ঘটনা ঘটে বিশেষ করে যারা প্রয়োগ করবে তাদের দিক থেকে কোন ঘটনা ঘটে এবং জবাবদিহি করার যে অবকাশ আছে, যে বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে নিশ্চরই সাবধানতা অবলম্বন করবেন বিশেষ করে বিধানসভার সদস্তরা যেভাবে আমলাতন্ত্রের. প্রলিশের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাথছেন তাতে এই সরকার সেই সম্বন্ধে সচেত্র হবেন। একথা ঠিক যে কল-কার্থানার শ্রমিকদের স্বার্থ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্ত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আছে কিছ তা সত্ত্বেও কল-কার্থানার ভেতর উৎপাদন বাহত হচ্ছে, প্রমিক অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। একথা ভুললে চলবে না যে গত পাঁচ বছরে জোতদারদের সম্বন্ধে আমাদের যে মনোভাব, আমাদের সি. পি. আই. বন্ধদেরও দেই মনোভাব। আজকে গ্রামাঞ্চলে ক্লুষি উৎপাদনকে বানচাল করার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে চাষ করবে সেখানে সেই গ্রামের যারা ক্লবি মজুর তাদের দিয়ে চাষ না করিয়ে বাইরে থেকে মজুর নিয়ে এসে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিকভাবে এবং স্থানীয় মজুরদের কাজ নাদেওয়ার ফলে তাদের ফুজিরোজগার বন্ধ করা হচ্ছে এবং সেই ক্লয়ি কাজ ব্যহত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অক্সদিকে কল-খানার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা আছে যে লে-অফের পর कांत्रधाना थूनन विधासके इन वर महे विधासकित भन्न सह कांत्रधानां नाना तकम बाह्मां হচ্ছে, মালিক সেখানে বিভিন্ন ইউনিয়ন সৃষ্টি করছে, ইউনিয়নের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিছেন, সেখানে যদি ঐভাবে বিচার বিবেচনা করেন তাহলে ভাল হবে না।

আমি আইনজ্ঞ নই তাই আমি আইনের আলোচনা করতে চাইছি না কিন্তু এর ভূমিকা দিসপর্কে একটু আলোচনা করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে হাওড়া টেশন বা শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে যেসমস্ত ইলেক দ্বিক টেন বা বিছাৎচালিত টেন যায় তার ইলেক দ্বিক ফ্যান কি আছে? তার আসন আজ ক'টা আছে, তার দরজা ক'টা আছে? এটা কারা কৃষ্টি করছেন? এই লোকদের হাতে যদি এই ক্ষমতা থাকে তাহলে এধরনের ক্ষতি হবে। তাই এ সম্পর্কে

ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন এইরূপ অবস্থায় ষ্টিফ হওয়া দরকার। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, আইন আছে, কাল যদি এই বিধানসভায় মনে করি যে এই . আইন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দরকার তাহলে তা ফেলে দেব; কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিবেচনা করতে অভ্যরোধ জানাই যাঁরা এর বিরোধিতা কর্ছেন তাঁদের। এই কথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি।

[5-05-5-15 p.m.] ~

শীমহম্মদ ই জিস আলি: মাননীয় উপাধাক মহাশয়, বর্তমানে আমাদের সামনে যে বিল এসেছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য গুরু করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে বিগত তিন বৎসরে যুক্তফ্রণ্টের আমলে দেশের কি অবস্থা হয়েছিল। গত ১৯৬৯ দালে এই বিধানসভা যথন পুলিশ আক্রমণ করেছিল তথন এই হাউসের যিনি স্পীকার তিনি জানালার ভেতর দিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের তথন কোন নিশ্মতা ছিল না, মাস্ট্রের জীবনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, মান সম্ম ছিল না, সম্পত্তির নিশ্চয়তা ছিল না। এই অবস্থায়াযক্তফ্রণ্টের আমলে হয়েছিল তা আমরাহতে দিতে পারি না। গত <mark>তিনদিন</mark> আগে ১৫ তারিথে লালবাগের এলা হিগল্পে মেথানে একটা লোককে সেদিন স্থাব করা হয়েছিল। সে এখনও হাসপাতালে মুমুর্ অবস্থার রয়েছে। পুলিশ আছে, প্রশাসন আছে, তাকে কোর্টে হাজির করা হল কিন্তু যেতেতু তার বিরুদ্ধে সাফিসিয়েণ্ট এভিডেন্স নেই সেই কারণে তাকে বেল আউট করে দিল। ডাকাত ধরে কোটে চালান দিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিয়ে আসামী বাসে ফিরে যাচ্ছে পুলিশের কিছু করবার নেই। এই অবস্থায় মান্ত্র থাকতে চায় না। মান্ত্র স্বন্তি পেতে চায়। তাই বর্তমানে এই আইনের প্রয়োজন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেচেন ্য আজকে দেশে কি অবস্থা চলেছে— মাজার কেসের আসামী বেল আউট হয়ে যাচ্ছে. ডাকাত আজ বেল আউট হয়ে যাচ্ছে, থাতে ভেজালকারী বেল আউট হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিচার হচ্ছে না অসহায়ের মত মাহুষ দাঁডিয়ে আছে। এর যদি প্রতিরোধ করতে আমরা না পারি তাহলে আমরা কি করে শালিতে বসবাস করতে পারবো। আমরা চাই সক**লে**র উন্নতি। গুটি কয়েক লোকের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা ২চ্ছে বলা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে মঙ্গে এই কথা চিন্তা করতে হবে যে হাজার হাজার লোকের যাদের ব্যক্তিস্বাধীনত। হরণ করে গোটাকয়েক ব্যবসায়ী **তাঁদের শাসন** করতে চাচ্ছে। পুর নগণা ক্ষেকজন এর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্ম কৌশলে এগুলি করছেন। দঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত। করতে হবে আজকে এই জনসাধারণ তার। অসহায়, তারা নিরাপতা ্বাধ করতে পাচ্ছে না। আজকে আমাদের এর সঙ্গে যদি উপযক্ত আইন না থাকে তাহলে আমরা কি করে গণতন্ত্র রক্ষ। করবো । মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশ্য, আপনি জানেন যে বিগত বক্তায় विकारित मेर स्वर्म हास लाए । वाल्लारित भारत वीक तहे, भारते वीक तहे, कान পাবার নেই। এমন কতকগুলি সংস্থা আছে যাঁরা পাটের বীজ সাপ্লাই করেন। এই গোটাকয়েক ব্যবসায়ী তারা এটা নিয়ে ফটকাবাজী করছে। আপনি জানেন যে এন এস সি-স্থাশনাল সীড কর্পোরেশন তারা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে সাবসিডি পান। তারা জনসাধারণের জক্স বীজ সংগ্রহ করে। তাদের এই বীজ কম দামে দেওয়া দরকার যেতেতু সাপ্লাই পাচেছ। তারা সেই লেবেল পরিবর্তন করে কোম্পানীকে বেশী দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। এটা একটা কোরাপদান। এই কোরাপদান বা হুনীতি আজ ছেয়ে গেছে। তা থেকে মুক্তি পেতে হলে বর্তমানে কাজ করা প্রয়োজন। যে কথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ও আমার বন্ধু কুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত মহাশয় সমর্থন করে গেছেন যে আগে এই ধরণের আইন সোভিয়েত দেশে প্রচলিত ছিল। তথন আমাদের বন্ধু সি. পি. আই.-এর বিশ্বনাথবাবু তাতে আপত্তি করেন নি। স্নতরাং আমাদের

বাংলাদেশে এই আইন প্রচলিত থাকবে তাতে আর বাধা কোথায়? আমি আশা করবে। আমার সি. পি. আই. বন্ধুরা এই আইনের সমর্থনে বক্তৃতা করবেন। আমি এই বিলকে আবার সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করচি।

**शिक्रांक केला कि क** श माननीय উপाधाक महानय, এह विन त्य आमता ममर्थन कराउ পारिना সে কথা আমরা পর্বেই বলেছি। যদিও লেখা রয়েছে এই বিলের নাম যে The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972, কিন্তু একথা বিশ্বনাথবাৰ আগ্ৰেই বা বলে গেছেন সেই কথাই বলতে হচ্ছে যে এটা জনস্বার্থ বিরোধী আইন বলে আমরা মনে করছি এবং সেই কারণে একজন Communist হিসাবে আমবা এই বিশ সমর্থন করতে পারি না। গণতান্ত্রিক মোর্চার যে সরকার আমরা জনসাধারণের কাচে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে গণতম্ব আমরা রক্ষা করব এবং ১৭ দকা কর্মসূচী আমবা রূপায়িত কবব। বর্তনানে গণ্ডম বক্ষার নামে যদি এই ধরনের বিশ আসে নিশ্চয় আমরা সেটা ঠিক কর্ছি না এবং নিশ্চয় এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য রাখা উচিৎ। কিন্তু এতে যে মোচা ভেঙ্গে যাচ্ছে তা নয়। আমার মনে হয় থব তাডাতাডি মুখ্যমন্ত্রী এই বিলটা পড়েছেন। তিনি একজন বড আইনজ্ঞ হিসাবে যদি প্রত্যেকটা লাইন এর ভালভাবে **দেখতেন তাহলে** এই বিলটা আনার কথা তিনি চিন্তা করতেন না এছাডা আজ থবরের কাগভে দেশলাম এই বিলটা আনা হবেন। এবং এ সম্পর্কে তিনি ভাবছেন। শেষ মুহুর্তে ভাবলাম যে হয়ত এই বিলটা তিনি withdraw করবেন। কিন্ধ এই বিলটা আসায় আমরা কিছুতেই একে সমর্থন করতে পারি না। আমরা ৩৪ কেন, কোন জনপ্রিয় সরকার এই বিলটা সমর্থন করতে পারেন না। ১৯৭০-৭১ সালে যথন প্রচ্ছ নকশালী হামলা চল্ছিল তথন আমবা তার বিরুদ্ধে বলেছি। সমত **স্থল কলে**জ একের পর এক পুড়ছে, খুন হচ্ছে, গুলি চলছে, বাডী গাড়ী পুড়ছে, গলা কেটে ফেল। হচ্ছে। এইরকম একটা অরাজক অবস্থার সময় এই আইন চাল ছিল। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করে তথন সেই অবস্থা দমন করা যায় নি। মথামন্ত্রী বললেন Bengal Police মাত্র ৩০৯ টা Case করেছে, Calcutta Police ১২৬ টা case করেছে। তাহলেই বুঝতে পারছেন যে উদ্দেশ নিয়ে এই আইন রচিত ২য়েছিল—অর্থাৎ যে উচ্ছ খল অবস্থায় নকশালীরা তাওব নৃত্য করছিল সেই অবস্থায় এই আইন হয়েছিল—সেই আইন কি এখন প্রয়োজন আছে ? এখন অবস্থা অনেক শান্তি হয়েছে। তা ছাড়া যে সমস্ত ধারা এথানে উপস্থিত করা হয়েছে সে সমস্ত ধারা আমাদেব Penal Code C. R, P. C.-তে আছে। ইচ্ছা করলেই তাতে ধরা যায় এবং শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্ধ তা সত্ত্বেও এ ধরনের আইন কেন উপস্থিত করছেন তা বঝতে পার্বছি না এবং এথনও আমরা ভাবছি যে মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে চিন্তা করে তিনি এই বিল withdraw করবেন।

বিশ্বনাথবার ধারায় ধারায় বলেছেন, আমি এতা বিশ্বারিতভাবে না বলে মূল কতকগুলো উল্লেখ করতে চাই। যেমন একটু আগে আমাদের বন্ধু দীপ্রিবার্ সোভিয়েট ল'র কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু আমাদের এথানে সোভিয়েট সোসাইটির মতো হয় নি এবং ইণ্ডাষ্টি সোভিয়েট কালায় গড়ে উঠে নি তবু সোভিয়েট ল'র কথা বললেন। তিনি কি জানেন সোভিয়েট উকিল বা ব্যারিপ্তার কিভাবে চলেন? তা যদি জানতেন তাহলে যেথানে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে সেধানে সোভিয়েট ল'র কথা তুলে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চাইতেন না। এথানে একজন ল' ইয়ার, উকিল বা ব্যারিপ্তার তারা মামলা করার জন্তু যত খুশি টাকা নিতে পারেন। গরীবরা তাই মামলা চালাতে পারে না। বড়লোকেরা প্রচুর টাকা দিয়ে মামলা চালায়। তারা বড়লোকরা যদি মার্ডার করে তাহলে তারা টাকা থবচ করে উদ্ধার হয়ে যায়। কিন্তু এইরকম ব্যবস্থা গোভিয়েট ল'তে নেই। নিজে দেথে এসেছি, ল' ইয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি। সেধানে ল'

ইয়াবদের একটা কমিটি আছে। যদি কোন কেন হয় একটা মিনিমাম ফি সেই কমিটিকে দিতে চয় এবং সেই কমিটিই সমস্ক মামলা পরিচালনা করে। কিন্তু ওথানে-এথানে যেরকম ব্যবস্থা প্রচলিত 'অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যা হয় যার টাকা আছে তার সমস্ত স্থযোগ থাকবে, আর যার টাকা নেই তার কিছ থাকবে না এই বকম ব্যবস্থা সোভিয়েট ল'এ এগপলিকেবল হতে পারে না। কাজেই ধারায় যেকথা বলেছেন আমি সেটার উল্লেখ করতে চাই আক্সেস ট সারটেন প্লেসেস বলে প্রটেকটেড প্লেম বলে যে কথা হয়েছে মেথানে যে কথাগুলো বলে দেখায়া হয়েছে অর্থাৎ "No person shall, without the permission of the State Government or of any person in authority connected with the protected place duly authorised by the State Government in this behalf or of the District Magistrate or of the Sub Divisional Magistrate having jurisdiction, enter, or be on or in, or pass over, any protected lace and no person shall loiter in the vicinity of any such place" এই প্রোটেকটেড ্লিস বলতে কি বোঝা যাবে ? ধৰুন একটা বে-আইনী মেছোঘেরী সেটাকে যদি কেউ দখল করতে যায় সেটা বে-আইনী কাজের মধ্যে পড়ে যাবে ? ৩ধ তাইনয় বিডলার কার্থানা ধ্রুন। মলত তাদের বক্ষার জন্মই আমরা যথেই আশক্ষা বোধ কর্ছি এই আইন বডলোকদের রক্ষা কর্বার জন্মই আমাদের মনে প্রবলভাবে সন্দেহ জাগাচ্ছে, আনা হয়েছে। তাছাড়া, এই বিলটা আজকের দিনে কিভাবে আনা যেতে পারে ? ওই ধারার মধ্যে বলা হচ্ছে প্রোটেকটেড প্লেস বলে ডিক্লেয়ার করা হলে তার আনেপাশে যদি কেউ থাকে বা কোন কথা ভাবে বা লয়টারিং করে এইরকম ধরনের একটা ভেবে নেওয়া হচ্ছে লয়টারিং করছে বা এনটার করার চেষ্টা করছে এইরকম ভাল সাজার বাবস্থা করা হয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে পারে না এবং কোন জনপ্রিয় সরকার এই আইন পাস করতে পারে বলে আমার জানা নেই। যথন পশ্চিমবাংলা আমলাতন্ত্রের অধীনে চিল এবং ধাওয়ান সাহেব যথন ছিলেন গভর্ণর তিনি নিশ্চয় দীপ্রিবাবর মতো ওই রকমভাবে লেলিন পড়ে এবং সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে হয় তদন্ত করে নিশ্চয় এটা করেন নি। তাহলে এই সমস্ত ধারা এথানে উল্লেখ করতে পারতেন না। তারপর দেখন চ্যাপ্টার টয়ের ৬ নম্বর ধারায বলা হছে, "If any person congravenes any of the provisions of this section, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

# [ 5-15-5-25 p.m. ]

যদি কাউকে মনে হচ্ছে লয়টার করছে বা ভাবছে সেইরকম আমরা ধরে নিতে পারি শ্রমিক এবং মালিকের সম্পর্কে কি—এথানে তা সকলেই জানেন কোন শ্রমিককে যদি সাজা দেবার ইচ্ছা থাকে মালিক যদি প্রটেকটেড এরিয়া বলে তার কারথানা ডিপ্লেয়ার করিয়ে নিতে পারে এবং সেথানে যদি মালিক মনে করে যে শ্রমিক হয়ত তার ক্ষতি করতে পারে, সেথানে পাঁচ বছর, সাত বছর পর্যস্ত জ্লে হতে পারে, শান্তি হয়ে যেতে পারে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে পেনাল কোডের যে সমস্ত ধারা আছে তাতে চোর যদি চুরি করে তাহলে তাকে দোষী শাবান্ত করতে সাক্ষী সাব্দ লাগে। এই একটা বিল যেথানে আমি প্রথম দেথলাম যে তাদের কোনরকম সাক্ষী সাব্দ দিয়ে প্রমাণ করবার কোন দরকার নেই। তাকে যদি মনে করা হয় যে, সে অস্থায় করছে তা হলে পর তার উপর শান্তিমূলক ব্যবস্থা আনা যেতে পারে। এই ধরনের বিল কোথাও আছে বলে আমি জানি না। তারপরে প্রিভেনসন অব সাবভার্সিভ এ্যাক্টের কথা আমাদের বন্ধু বললেন যে ট্রাম পুড়িয়ে দেয়, বাস পুড়িয়ে দেয় কিখা তিনি ট্রেনে চলতে গিয়ে দেখেন যে ট্রেনের আলো নেই, আয়না নেই, নিশ্চমই আমরা এই সমস্ত পোড়ানো বা চুরি করা

সমর্থন করি না কিন্তু আজকে আমাদের যে গণতান্ত্রিক সমাজবাবস্থা সেই সমাজবাবস্থায শাহ্রষের এই অবন্তা হয়েছে। এই অবন্তা মাহ্নষের মনে সৃষ্টি হয়েছে যে দেশ আমার নয়, এই সম্পত্তি আমার নয়, এ-দেশ, এ-সম্পত্তি আমার এই কথা যদি মনে করার স্রয়োগ সে পেত তাহলে নিশ্চয়ই এইভাবে তারা টাম, বাস পোডানো বা লাইট, ফ্যান খলে নিয়ে যেত না। এই কথা আপনার। সকলেই জানেন যে ২৫ বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও শতকরা ৯০ভাগ লোক গরীব থেকে গেছে আর শতকরা ১০ ভাগ লোক অবস্থাপন্ন হয়েছে। সেই গরীব মাত্রযেব জন্ম সাজা শাসিব ব্যবস্থা করার কোন মানে আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে পাবলিক সেফটি অডার-এ বেধানে বলেছেন Any person who carries on his person or knowingly has in his possession or under his control any arms, ammunition or military stores as defined in the Arms Act, 1972, চ্যাপটার ফাইভে যদি কেউ বন্দুক নিয়ে যায় তাহলে তো আর্মস এটাক্টে তাকে ধরা যেতে পারে, তারজন্য এই আইন করবার দরকার ছিল না। ফাইভে যে কথা বললেন মিসলেনিয়াস প্রভিসনের কথা বলেছেন, বিকইজিসন অব প্রপার্টি এটা বলতে গিয়ে এই ধারায় যেটা উপস্থিত করেছেন মল বিলে সেটাই আসল লক্ষ্য। অক্সদিকে বুদ্ধোকদের সম্পত্তি আপনার। কিভাবে বক্ষা করতে পারেন তার্জন্য আপনার। এই বিল নিয়ে এসেছেন এটা আমরা ধরে নিতে পারি। কিভাবে—যদি কোন মালিকের কার্থানা বা বাড়ী আপনারা রিক্টজিমন করেন তাহলে আপনারা ক্ষতিপ্রণ দেবেন, অর্থচ ২৫তম সংবিধান সংশোধন বিল হয়েছে সেথানে এই কথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কোনরকম ক্ষতিপরণ না দিয়ে পাবলিক ইনটারেষ্ট্রে জন্ম আমরা সেই সমস্ত সম্পত্তি বা জায়গা নিয়ে নিতে পারি। সেদিন বাজেটে আমরা এই কথা বলেছি যে সমস্ত বস্তীজমি এবং থালি জমি পড়ে রয়েছে সেই জমিগুলি নিয়ে শ্রমিকদের জন্ম বাড়ী তৈরী করে দিতে পারেন সেই চেঠা আমরা করতে বলেছি। কারণ আমাদের ২৫তম সংবিধান সংশোধন বিল পাশ হয়ে সেই স্বযোগ এসেছে কিন্তু আজকে আমর। অক্সদিকে উপ্টো আইন এথানে আনছি। যদিকারে। বাড়ী আমর। রিকুইজিসন করি তাহলে যথেই ক্ষতিপরণ দেব এবং সেটা গভর্ণমেন্ট এবং সেই বাজীর মালিকের সঙ্গে কথা বলে আমরা ক্ষতিপুর্ণ এবং তাও আমরা কোন মালিকের সঙ্গে, কোন বাছীওয়ালার সঙ্গে কথা বলবো যাকে ৫ হাজারের কম ক্ষজিপরণ দিতে হবে, সেই বাডীওয়ালা কোটে যেতে পারবে না, আপীল করতে পারবে না কিন্তু ১লক্ষ-২লক্ষ টাকা এইরক্ম যদি বাডীওয়ালা হয় এবং তারসংঘ গভর্নমেণ্টের যদি টার্মসে না মেলে তাহলে পরে সেই বাড়ীওয়ালা মামলা, আপীল করতে পারবে এবং আব্রো বেশী টাকা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে এই ব্যবস্থা আপনার! এই বিলের মধ্যে রেখেছেন। তাহলে কি বলব এটা জনসাধারণের স্বার্থে. শ্রমিকের স্বার্থে এট বিশ এনেছেন ? শ্রমিক বিরোধী, সাধারণ মান্ত্র্য বিরোধী আইন এবং গণতন্ত্রে বিরোধী আইন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী আইন আপনারা এনেছেন। চ্যাপটার ফোরে বড়লোকদের<sup>†</sup> সম্পত্তি যাতে আপনারা রক্ষা করতে পারেন তারজন্য এখানে ধারাগুলি উপস্থিত করেছেন এবং বঙলোকদের যে স্কযোগ দেয়া উচিত সেটা যথাযথভাবে আপনারা এথানে উপস্থিত করেছেন। সেজন্য এর প্রতিটি ধারার আমরা বিরোধিতা করছি। কাজেই এই বিলের প্রতিটি ধারার আমর। বিরোধিতা করছি। তারপর দেখুন, এই যে চ্যাপটার ছয়, সাপ্রিমেন্টারি এগণ্ড প্রসিডিউরাল-এ Any person who attempts to contravene or abets or attempts to abet or does any act preparatory to, a contravention of, any of the provisions of this Act or of any order made thereunder shall be deemed to have contravened that provision, as the case may be, that order. অর্থাৎ যে কোন ভাবে বিচার না করে যদি মনে হযে थांक, এই वाक्ति मांची उथन माचिद्री जाननात। मिरा मिराइ मिराइन अकजन करनहेरानत शांछ। याहे

তোক পরবর্ত্তীকালে সংশোধন করে বলেছেন তারচেয়ে উর্দ্ধতন এ্যাসিপ্টেণ্ট সাব-ইনসপেক্টার ও তার উৰ্দ্ধতন লোককে অৰ্থাৎ প্ৰলিশকে আপনাৱা অবাধ ক্ষমতা দিয়ে দিছেন। একথা বলচেন না যে গভর্ণনেন্টই তার হাতে ক্ষমতা রেখেছেন। অথচ আমরা বারবার একথা বলচি যে যদি আমরা গবীবি হটাও এই শ্লোলগানকে কার্যকরী করতে চাই তাহলে পর একদিকে আমাদের যেমন জ্লোত-দার জমিদাদের বিরুদ্ধে লভতে হবে, একদিকে যেমন কার্থানার মালিকদের বিরুদ্ধে লভতে হবে ত্রমনিভাবে আমাদের দেশের আমলাতন্ত্রের এক অংশ যারা সর্বতভাবে মালিক ও জমিদার শ্রেণীর দঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের জনস্বার্থের সমস্ত কাজে বাধা দিছে তার বিরুদ্ধেও আমাদের লডতে হবে। এই কথা যথন আমরা বলেছি প্রত্যেক বিষয়ে এবং জনসাধারণের কাছে যথন আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তথন এইভাবে পালিশের হাতে অবাধ যে ক্ষমতা আপনারা এই বিলেব মধ্যে দিয়ে দিছেন তার আমর। বিরোধিতা করছি। তারপর যেমন আছে আপনার ক্লন্ত ২০ এবং ২১ তে সামারি টায়াল অর্থাৎ দরকার হলে থব তাডাতাডি তাকে শান্তি দেবার জন্ম থব কম সমযের মধ্যে তোর বিচার শেষ করে দিতে পারেন। অথচ কঠিন কঠিন অনেক লোককে, পাঁচ বছর ধরে আগুর ট্রায়ালে পড়ে আছে তাদের কোন বিচার হয়নি কিন্তু এইসমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশ যে সমস্ত লোক তাদের কাছে ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে তাদের উপর স্থানারি আপনারা ব্যবহার ক্রবেন এবং অপব্যবহার করবেন যেটা কোনরকম জনস্বাথের সঙ্গে মেলে না। এইসমস্ক দিক থেকে বিচার করে প্রতিটা ধারার বিরোধিতা করছি। এবং আশা করবো যে শেষ পর্যস্ত এই বিলটা সিদ্ধার্থবার আর একবার বিবেচনা করবেন এবং বিলটা প্রত্যাহার করবেন। কারণ যে উদ্দেশ্য ্য সময়, ১৯৭০ সালে এই বিলটা রচিত হয়েছিল সেইসময় রাজাপালের শাসন ছিল। ধাওয়ান ছিলেন গভর্ণর পশ্চিমবঙ্গের। কোন জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়নি, বিশেষ করে নকশাল উৎপীডন ন্মনের জন্য এবং সেই সময় সত্যি স্তিটি নকশাল দুমনের প্রয়োজনীয়তা ছিল কিন্তু ডঃথের বিষয় এই আইন হওয়া সজেও এই আইন দিয়ে সেই নকশাল উপদেবকে আপনাবা থামাকে পারেন নি কিন্তু এখন যথন একটা জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়েছে এবং অনেক সংখ্যাধিকো এই সবকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকার কঠোর হন্তে যে সমস্ত চুর্নীতি, যেসমন্ত অবিচার ভার বিক্লম্বে লড়াই করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখন সেইরকম ক্লেত্রে এইরকম একট। গ্রনস্বার্থ বিরোধী আইন পাশ করবেন না। এই কথা বলে সিদ্ধার্থবাবুকে আবার অফুরোধ করবো এই বিল প্রত্যাহার করে নিতে এবং তা না হলে সামরা এই বিলের বিরোধিতা করবো। 5-25-5-35 p.m.1

শীআবতুল বারি বিশাসঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজ পশ্চিমবাংলার জনশৃন্ধলা বিধেয়ক ১৯৭২ বিল নামে যে গুরুবপূর্ণ বিল এখানে এসেছে, সেই বিলের সমর্থনে আপনার মাধ্যমে হুই একটি কথা রাখতে চাই। শ্বরণ করা ভাল এই বিল এমন একটা সময়ে প্রথমে পার্লা-মেন্টে আনা হয়েছিল যখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি এমন যে এখানকার আকাশে বাতাসে সব দিক থেকে মনে হচ্ছিল যে আগুন জলছে। আপনার হয়ত মনে আছে তথনকার সময়ে আমাদের এখানে যুক্তক্রন্টের পুলিশ বিভাগের যিনি মন্ধ্রী ছিলেন জ্যোতি বস্তু মহাশয়, যিনি এবারে এই ভায় আসতে পারেন নি, তার জন্ম আমরা ছঃখিত নিশ্চয়ই, তারই শৈথিলাে, আইন-শৃন্ধলা বিদ্নের প্ররণা একদিন মান্ত্যকে ঠেলে দিয়েছিল সাধারণের জননিরাপন্তা বিদ্ব করে তুলতে। সঙ্গে সদিন বাংলাদেশের নকশালবাড়ীতে আসনি, লুট চলেছিল ইউ এফ-এর সাধারণ মান্ত্যকে জমিবতরণের নামে, তথন দেখেছিলাম কয়টি জোতদার খুন হরেছিল জোতদার বা কৃষক, ভূমিহীনকে হ্মিহীন দিয়ে চেপে ধরে মারা হয়েছিল। আপনি দেখেছিলেন ভায়মগুহারবারে এক বিধবা রমণী যনি ১০বিদ্য জমির মালিক তাকে নারিকেল গাছেরসঙ্গে বেঁধে উলঙ্গ করে পিটিয়ে মারা হয়েছিল।

সেদিন আমরা দেখেছি, সাধারণ মাত্রষ আমরা যারা শান্তিকামী তারা তাকিয়ে দেখেছি, এই পুলিশ যারা রক্ষক তাদের ২০০।৪•০ জনকে মারা হয়েছিল, জথম করা হয়েছিল ৩০।৪০ জনকে। পুলিশ পার্শোনালকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই সময় আমরা দেখেছি। আমি অবশ্র একথা वनारक हार्डेना माधावन मारुष (वनी कहे शाक, किन्न गांदा जनमाधावानद मारिस्मां जाने करते চলবে তাদের আমরা নিশ্চয়ই প্রটেকশন দেবার চেষ্টা করব। আমরা চাইনা যে কোন মান্ত্রষ সংকটে পড়ুক, কোন ছাত্র বা শিক্ষক বা কোন ক্লষক বা কোন নারী নির্যাতিত হোক, অত্যাচারিত হোক. লাঞ্চিত হোক কিল্লা মৃত্যু বরণ করুক। একই সঙ্গে আমি উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার চোথের সামনে তলে ধরতে চাই সাঁইবাডীর ঘটনা যেথানে প্রকাশ দিবালোকে রাজপথে দাঁডিয়ে মাতৃষ মান্ত্র্যকে খন করেছিল, সেই জিনিষ কল্পনাও করা যায় না। অথচ সেদিন জ্যোতিবস্থার দলের উম্বানিতে কিছু লোক কি করেছিল ১ মায়ের সামনে তার ছেলেকে কাটা হল, এবং তার রক্ত নিয়ে মায়ের বকে মাথিয়ে দেওয়া হল। তারপরে সি. পি. এম-এর একজন নেতা ময়দানে জন-সভায় বলে দিলেন, তিনিও আজকে এখানে আসতে পারেন নি. সাঁইবাডীর ঘটনায় আমরা স্থাী, আনন্দিত, উল্লাসিত, এমনও কথা আমরা থবরের কাগজে দেথেছি। আজকে যদি আমর। দেদিকটায় তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—এত বড় কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে এই দেশে সারা ওয়েষ্ট বেঞ্চলে কেস হয়েছিল ৩০৯ এবং ১৯৭২ সালে ৩২, আরু কলকাতায় কেন হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১২৬ এবং ১৯৭২ সালে ৩৯টি। তাহলে আমাদের আঙ্গকে এদিকটায় চিন্তা করতে হবে। আমরা দেখলাম মাননীয় বিশ্বনাথবাব কিছুটা ভাবাবেগে, কিছুটা ইমোশনে এবং কিছুটা লজিক্যাল ওয়েতে মোটামুটি মান্তুষকে বুঝাতে পেরেছেন তার ষ্ট্যাণ্ড পয়েণ্ট রাইট, আবার যথন ওদিকের কথা শুনি তথন মনে হয় তারাই রাইট। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে মনের বাঘে খায় না কি বনের বাঘে খায় ? যদি হিসাবে দেখি যে বনের বাবে খায় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তিনি কড়া আইন এনেছেন, সেই হিসাবেই আমি বলছি যে আমরা ২১৬ জন এম. এল. এ-কে বাংলাদেশের মান্ত্য নির্বাচিত করেছে। আমরা পুলিশ অফিসারদের হুঁসিয়ার করে দিই যে ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে পশ্চিমবাংলায় ১৯৭১ সালে ধরেছিল ৩০৯টি কেস আজকে সেটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিন, সেদিনও আইন ছিল, আইন শৃঙ্খলা ছিল, সারা বছরে যেথানে ৩০৯টি কেস হয়েছিল আজকে ১৯৭২ সালে সেখানে ০০টি কেসও হয় নি।

১৯৭১ সালে যে ক্যালকাট। পুলিশ ৩২টি কেস করেছিল আজকে ১৯৭২ সালে ক্যালকাট। পুলিশ এই আইন হাতে রেথে যদি ৩২টির জায়গায় ৫টি কেস-ও করতে না পারে তাহলে কি করবে? কাজেই প্রশাসনকে চেলে সাজাতে হবে। আমাদের দিকে মন-দিতে হবে, কলকারখানার দিকে মন দিতে হবে, শ্রমিকদের কল্যাণের জক্স আইন করতে হবে, ছাত্র এবং শিক্ষকের মান মর্যাদা রক্ষা করার জক্য প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আইন তৈরী করা দরকার এবং দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা বিরাজ করছে না। আজকে খবরের কাগজে দেখবেন নিবিদ্নে পরীক্ষা হচ্ছে। আজকে আমাদের দেখতে হবে সরকার কার পক্ষে। আমরা বলেছি শ্রমিকদের কল্যাণ করবো, ভূমিহান কৃষকের পক্ষে লড়াই করবো, আমরা বলেছি বর্গাদারকে প্রটেকশন দেবো। বর্গাদারদের নিয়ে কোন জুয়া খেলা চলবে না। আজকে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে বিরোধের যে মূল কারণ রক্ষছে দেগুলি দেখতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার মূল দেখতে হবে এবং তাকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। এটা যদি না হয় তাহলে আইন তৈরী করেও তাকে করায় করা যাবে না। পুলিশ ভিপাটমেন্টে যিনি সাব-ইন্সপেক্টর আছেন তাঁর ক্ষেত্রে দেখেছি ক্ষমতা যথন তাঁর হাতে আদে তথন তাঁর লোম কূলে যায়। মাননীয় সদস্যরা এবং মুধ্য-

মন্ত্রী মহাশন্ত্র বলেছেন যে সজাগ এবং সচেতন থাকবেন যাতে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ হয়। আমি পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে হঁশিরার করতে চাই যে দমন-পীড়ন-মূলক ব্যবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে সরকারকে মিশলেড্ করতে চাইলে বা গণতান্ত্রিক মোর্চাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলে বাংলাদেশের মাত্রষ তাঁদের ক্ষমা করবে না। এই বিল যথাযথভাবে প্রয়োগ হবে এবং একথা প্রমাণ করবে যে বনের বাঘে মাত্রষকে থাবে না, মনের বাঘেও মাত্রষকে থাবে না।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, পশ্চিমবক্ষ জননিরাপতা বিদ্
সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই মনে জাগে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা কিজন্ত হোল। তবে কি
প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব ঘটেছে, না সরকার আরও ক্ষমতা চান ? আমার মনে হয় ছটোই।
আজকে একথা কার্দ্রর অজানা নয় যে, এক শ্রেণীর ছুর্ব্ জনজীবনে বিশুছলা এবং বিভীষিকা স্ষষ্টি
করে জনজীবনকে বিপর্যন্ত করতে চলেছে। তারা শুধু যে সরকারকে বিত্রান্ত করছে তা নয়, তারা
বিভীষিকা স্ষষ্টি করে দেশের মধ্যে অন্তর্যাত্রন্ত্রক কাজের একটা চিত্র তুলে ধরেছে এবং তাতে আমরা
দেখেছি দৈনিক খুন, ডাকাতি, লুঠ এবং অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার চলেছে। তারা এটা যে অর্থের
জন্ত করছে তা নয়, এর পেছনে এ দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে আইন আছে তার দ্বারা
একে রোধ করা যায় না তা নয় অথবা সরকারের প্রশাসন যে অক্ষম তাও নয়, আসল কথা হোল
সরকারের যে আইন আছে সেটা এমন সবল নয় যার দ্বারা একে রোধ করতে সক্ষম হওয়া যায়
এবং সেইজন্তই এই বিল আনা হয়েছে। এই বিল পাশ হলে জনজীবনে নিরাপতা আসবে
এবং সকলে শান্তিতে বাস করতে পারবে। যে আইন পাশ হচ্ছে সেটি ২৫টি ধারা সম্বলিত
একটি আইন।

# [ 5-35-5-45 p.m. ]

প্রাতন আইনে এই সব আছে, কিছ পুরাতন আইন ক্রিমিন্সাল প্রসিডিয়োর কোড লঙ মেকলে ১৮৯৮ সালে এবং ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড ১৮৬০ সালে তৈরী করেছিলেন, তথন দেশের যা পবিস্থিতি চিল এখন সেই পরিস্থিতি নেই। সেই আইনের পরিবর্তন হওয়া দ্বকার। এব জন্ম বহু আবেদন নিবেদন করে ১৯৫৪ সালে ক্রিমিষ্টাল প্রসিডিয়োর এটাক্টের ডঃ কটেজ ইণ্ডিয়ান পালামেন্টে সামাত সংশোধনী এনেছিলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর আরও সংশোধনী আনার প্রয়োজন আছে। সেইজন্ত আমি বলবো যে এই আইন আনা বর্তমানে অত্যন্ধ আবত্তাক এবং ভুধ তাই নয়, আমি এই আইনের মধ্যে কয়েকটা ধারা সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে নিবেদন করবে। এবং যে বিল আনা হয়েছে সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই বিলের ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে ত্রিনিক্সাল প্রসিডিয়োর কোডের ৪৯৭ ধারার সংশোধন করার জক্ত, কিন্তু আমি বলচ্চি —আমি মফঃস্থলের আইন গাঁবী হিসাবে, এই আইনের যে ফাঁক থাকছে—৪৪৭ ধারা অনুযায়ী যথন আমরা ম্যাজিসটেটের কাছে জামিনের জন্ম আবেদন করি তথন তিনি হয়তো প্রসিকিউশন অথাৎ অভিযোগ আনমন্কারীর বক্তব্য না শুনে জামিন দেবেন না, তিনি রিফিউজ করলেন। পরের দিনই সেশন জাজের দায়রা আদালতে সেই জামিন আদায় করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এবং সেখানে জামিন পাওয়া যায়। সেইজক্ত শুধু ৪৪৭ ধারা সংশোধন করলেই হবে না, ৪৪৮ ধারাও সংশোধন আবশুক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ৪৪৭ ধারা সংশোধন করছেন সেই উদ্দেশ্য বার্থ হবে যদি ৪৪৮ ধারা সংশোধন না করেন। তাই নিবেদন করবো আপনার মাধ্যমে—এই সম্বন্ধে অনেকেই वलह्म (व भू निम এই আইনের অপব্যবহার করবে। এই আইনের অপব্যবহার কি হবে না হবে সেই বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, তবে পুলিশের সম্বন্ধে তাদের ভাবতে হবে যে এই পুলিশও সমাজজীবনের একটা অংশ, তারাও শাস্তিতে স্ত্রী, পুত্র-কলা নিয়ে বাস করতে চায়, তারা

চায়না যে এই দেশের মধ্যে অরাজকতা চলুক। তার মানে আমি এই কথা বলছি না যে পুলিশ একেবারে ধোয়া তলসী পাতা, তবে মধামন্ত্রীকে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই লক্ষা রাখতে হবে যাতে এই আইনের অপব্যবহার না হয় এবং এই আইন অপব্যবহার না করতে পারে তারজন্য তীক্ষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। এই বিলের উপর সমর্থন জানিয়ে বলবে। যে এই বিল পাশ করলে আমাদের জন-জীবনে একটা শান্তি আসবে যেটা ওধু আমাদের কথা নয়, এটা এই রাজ্যের সমস্ত জনগণের কথা, তাদের অস্তরের কথা। তারা চার স্থরেশান্তিতে বাস করতে। আমার আগে মাননীয়া সদস্যা हेना दिन वे नाम के कार्य के किया है के कार्य के হটানোর কি সম্পর্কে আছে আমি বঝতে পারছিন। যে অপরাধী সে সব সময়েই অপরাধী. বে চোর, যে খুনী, যে ডাকাত, সে সব সময়েই অপরাধী, সেখানে গরীব বডলোকের কোন সম্পর্ক **तिहै।** स्पर्शान य अपन्नां कदात स्पर्हे मांका तित्व। अति वनालन मिना आहेन—सिक्तिक অব ইণ্টারকাল সিকিউরিটি এটি হয়েছে. হয়েছে সতা কথা কিছু মেণ্টিকান্স অব সিকিউরিটি এটি এর ধারা অমুযায়ী ছ'বছর আটক করে রাখা যাবে, সেই কারণে এই আইনের ৪৪৭ ধারার এামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে, কিন্তু ৪৪৭ ধারার এামেণ্ডমেণ্ট করাসত্তেও আমি একটা বিষয়ে নিবেদন করছি সেটা হচ্ছে ক্রিমিক্তাল প্রসিডিয়োর এটি এর ১২৭ এবং ১২৮ ধারায় যে ফৌজনারী কার্য বিধির সংশোধনী এনেছেন সে সম্বন্ধে আমি বলবো, তারা হয়তো ক্রিমিকাল প্রাসিডিয়োর এাক্টের বিষয়টা দেখেন নি, সেখানে ৪২৭ ধারায় বলা আছে যে ম্যাজিষ্টেট অব দি অফিসার-ইন-চার্জ অব এ প্রদিশ ষ্টেশন, কিন্তু অফিসার-ইন-চার্জ যিনি তিনিও দারোগা এবং অন্য দারোগাও দারোগা, এই দারোগারা হয়তো এমনি দারোগা হিসাবে কাজ করছে, তারা হয়তো পরে অফিসার-ইন-চার্জ হিসাবে কাল্ল করবেন, অতএব সেই জন্ম দারোগাদের সম্বন্ধে আইনের মধ্যে যেটা আসছে সেটা প্রকৃতপক্ষে নৃতন কিছু আসছে না। আগে যা আইন ছিল, সেই আইনকে পুনরায় কড়াকড়িভাবে করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে আমি সর্বশেষে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে এই বিলের ৪৪৮ ধারার সম্বন্ধে যেন সজাগ থাকেন এবং এই আইনের দিকে বিশেষভাবে দটি দিয়ে এই আইনটা পাশ করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যে আমাকে বলবার স্থযোগ করে দিয়েছেন তার জন্ম আপনাকে ধন্মবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কবচি।

শ্রীশচীনন্দন সাউঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকের এই পশ্চিমবঞ্চ জন শান্তি-শৃন্ধালা বিধেয়ক ১৯৭২, যেটা আমার মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় আজকে এনেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। এই আইন আজকে সাধারণ মান্ত্র্যের স্বার্থে প্রণয়ন করা হছে। এই আইনে আজকে আমি লক্ষ্য করছি রুষক, শ্রমিক, থেটে থাওয়া সাধারণ সাম্ত্রের স্বার্থে এখানে রক্ষা করার বাবস্থা হছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মালিক বন্দুক নিয়ে যথন ধাওয়া করে ক্রুষকদের, যথন তারা আন্দোলন করতে যায়; সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করেছি অনেকে এর পক্ষেও বিপক্ষে সমালোচনা করেছেন। আমি একটা কথা এখানে শ্রবণ করিয়ে দিতে চাই আজকে ক্রুষকদের আন্দোলন চলবে কিনা, ক্রুষকদের আন্দোলন আজকে বাধাপ্রাপ্ত হছে, শ্রমিকদের আন্দোলনও বাধা পাছে। এই আইন তাই ক্রুষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে প্রণীত হতে চলেছে। যথন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম শ্রমিক যাছে, তথন মালিক বন্দুক দিয়ে ভয় দেখ্লাছেন, ক্রুষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে এই আইন প্রথম হছে। এই আইনকে আমি সমর্থন করছি। বিধানসভার ২১৬জন কংগ্রেস সভ্য এখানে এসেছেন আজকে দেশে শান্তিশৃন্ধালা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম, দেশকে প্রগতির পথে উমতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম, দেশের গরিবী হটানোর জন্ম, তারজন্ম আজকে শান্তিশৃন্ধালা দেশে বজায় রাথবার জন্ম, এই আইনের প্রয়োজনীয়তা

আমরা উপলব্ধি করছি। এই আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এই আইন আমরা পাশ করতে চাচ্চি।

আমাদের বন্ধ বিশ্বনাথবার বলেছেন য়ক্তফ্রণ্ট সরকারের সময়েও এই ধরনের আইন ছিল, কিন্তু সেই আইন তারা মানে নি। একথা তিনি খীকার করেছেন। আজকে যে চুরি-ডাকাতি লক্ষ্য করিছি, চর্নীতিপরায়ণ কালোবাজারী, মৃনাফাধোরদের পুলিশ ছেড়ে দেয়, কোট খেকে ছাড় পেয়ে এরা সমাজকে অস্তুস্থ করে তুলেছে। এই কালোবাজারী, মৃনাফাবাজরা সমাজের ছুই ক্ষত, সমাজকে এরা অস্তুস্থ ও পঙ্গু করে ফেলছে। এই আইনে তাদের সায়েন্ডা করা সম্ভব হবে। এই আইন গরীবদের স্বার্থ প্রণীত হচ্ছে। গরিবী হটাও—তার জন্ম চাই দেশে শান্তি ও শৃষ্থালা। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিশৃষ্থালা রক্ষা ও সাধারণ মাছুষের স্বার্থরক্ষা এর জন্মই এই বিল আনা হচ্ছে।

ওঁরা বলেছেন বড়লোকের স্বার্থে এই বিল আনা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন এহাজার টাকার বেশী বা প্রতি মাসে আডাই শো টাকা তাঁরা নাকি কোটে আপিল করতে পারবেন। আমি এই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বাদের আয় এহাজার টাকা বা প্রতিমাসে আড়াইশো টাকা এঁরা কি ধনী? আজকের আইন গরীবের স্বার্থে, এই আইন গরিবী হটানোর দিকে। আজকে নকশাল আন্দোলন তিমিত হয়ে গেছে। অতএব দেশে আর আইনের কোন দরকার নাই। একথা বলা ঠিক নয়। এই আইন হছে অভায় ও হুনীতির বিক্লে। আজকে যদি একে তক্ক করতে হয়, কালোবাজারী, খুনীদের দ্মিয়ে রাথতে হয়, তাহলে এই আইন চাই।

পশ্চিমবদ জনশান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম যে আইন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন, তাকে আবার আমি পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কর্মছি।

**একানাই ভৌমিক** : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই আইনের যে আমরা বিরোধিতা করছি কেন, সেই সম্পর্কে আমাদের পার্টি, আমাদের পরিষদীয় লীডার ও ডেপুটি লীডার তাঁরা বলেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য পরিকারভাবে কতকগুলি বিষয় আপনার কাছে বিবেচনার জন্তু রাথতে চাই।

# [ 5-45-5-55 p.m. ]

প্রথম কথা অরাজকতা, বিশুগুলতা, ধংসাত্মক কাজ ইত্যাদি বন্ধ আমরা করতে চাই কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, এই যে বর্তনান আইন আছে এটাই তারপক্ষে যথেষ্ট, তার জন্ম এই ধরনের একটা জনস্বার্থবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী অসাধারণ আইন আনবার কোন প্রয়োজন নেই। এই আইন যে অগণতান্ত্রিক একটা অসন্তব আইন তা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন এবং স্বীকারও করেছেন যে এটা একটা অস্বাভাবিক আইন তবু এটাই আনার দরকার হচ্ছে পশ্চিমবাংলার জন্ম এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে গুনী লোকেদের ধরা যাচ্ছে না বর্তমান আইনে, সেইজন্ম এই ধরনের আইন করার দরকার হচ্ছে। অবশ্র মাননীয় সদস্য দীপ্তিবাবু তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর এই অগণতান্ত্রিক আইনকে সোভিয়েট আইনের সমস্ত ধারা দিয়ে প্রমাণ করবার, বোঝাবার চেন্তা করেছেন খুবই হাস্তকরভাবে, এইটা বোঝাবার জন্ম যে সমাজতান্ত্রিক আইন এই পুঁজিবাদী দেশে প্রয়োগ করছে। কিন্তু আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য মহাশয় মনেক পড়াগুনা করেছেন কিন্তু হজম করতে পারেন নি। যে কারণে একটা ক্যাপিটালিন্ত সোসাইটি যেথানে একচেটিয়া পুঁজি আছে, যেথানে ওঁরা বলছেন, গারিবী হটাও' ওঁরা বলছেন আরবান সিলিং কর, ওঁরা বলছেন ল্যাও বিকর্ম কর, ওঁরা বলছেন জোভদার জমিদার হটাও, ওঁরা বলছেন এই সব কথা—যেখানে তিনি বলবার চেন্তা করছেন যে সোভিয়েট আইন অহ্নযায়ী

আমরা এই আইন করবার চেষ্টা করছি। যেথানে শোষনহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত, যেথানে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যেথানে ষ্টেট সমন্ত বিতরণ করছে, যেথানে আমলাতান্ত্রিক স্কোপ নেই, জনগণের সমর্থন নিয়ে যেথানে তারা চলে, সেই আইনকে কোট করে উনি প্রমাণ করেছেন যে এইটা সোভিয়েট দেশের আইনের অন্তকরণ। আমার মনে হয় এর কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা ওর সদে একমত নই। এইটা যে হাস্তকর্যোগা সে কথা সহজেই বোঝা যায়। আর একটা কোশ্চেন উঠেছে যে এই আইন না হলে পরে পশ্চিমবাংলার অরাজকতা বয় হবে না, প্রোডাকশান বাড়বে না, সমন্ত কলকার্থানায় জমিতে ক্ষেতে থামারে এমন অবস্থা পুষ্টি হয়েছে যাতে উৎপাদন বাছত হছে। আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই মৃথ্যমন্ত্রী যথন উত্তর দেবেন তিনি বলবেন যে এই আইন প্রয়োগ করে তাঁরা উৎপাদন বাড়াবার গ্যারাণ্টি দেবেন কি না। এই আইন তো ছিল ১৯৭০-১৯৭২ সালে, তাহলে কতটা উৎপাদন বেড়েছে তার একটা ফিগার দিয়ে বৃথিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় কথা, পশ্চিমবাংলার উৎপাদনে অরাজকতা তার কারণ জমিতে অসতে।য, ক্বয়কের সঞ্চে জোতদারের লড়াই, ইত্যাদি। কিন্তু এই কথা সত্য সেন্ট্রাল গভর্গমেন্টের সমস্ত রির্পোটে প্রকাশ যে পশ্চিমবাংলার নানান সঙ্কটের মধ্যে প্রধানতঃ নিতর করছে এখানকার অর্থনৈতিক সহটেই যা এখানকার প্রধান সমস্তা। শিল্পে অসন্তোষ, শ্রামিক অসন্তোষের ফলে যদি উৎপাদন কমে থাকে সে খুবই সামান্ত। আমি আগেও বলেছিলাম যে মিঃ এ. এল ডায়াস পর্যন্ত বলেছেন আমাদের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ উৎপাদন কমার জন্ত এইসমস্ত অসন্তোষকে দান্ত্রী করা যায়। শতকরা ৭০ ভাগ উৎপাদন বাড়ে না তার কারণ হছে যে একচেটিয়া পুঁজিপতি জোতদার, জমিদার এতে বাধা দিছে। পশ্চিমবাংলার মূল যে সমস্তা সে সমস্তার সমাধানের জন্ত আজকে আমাদের আইনসভার সদস্তাদের উপর জনসাধারণ নির্ভর করছে এবং তাদের কাছে আমরা ১৭ দফ। কর্মস্থাকি কার্যন্তরী করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আপনারা এই মূল সমস্তাকে ঘুরিয়ে দিয়ে একটা অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী আইনকে সমর্থন করে মূল প্রশ্লকে ঘুরিয়ে মূল সমস্তাথকে দুরে চলে যাছেন।

ততীয় কথা হচ্ছে তিনি বলেছেন যে, আমাদের এই আইন না থাকার জন্ম যারা খুনী তাদের ধরতে পারি না। তাহলে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারা কোথায় ছিল ? ৩০২ ধারা প্রয়োগ করে খুনী ধরা হয় নি কেন, তাদের কি রিনিউ করেছেন, আর ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এই আইন চালু ছিল, তা সত্তেও কতটা কি করেছেন, কতজন খুনীকে ধরেছেন, কতটা শান্তি বজায় রেপেছেন, কতটা উৎপাদন বেড়েছে: সেইজন্ম আমি উদাহরণ দিতে পারি এবং তার থেকে বোঝা যেতে পারবে। অপর দিকে আমরা জানি এই যে পশ্চিমবাংলার সমস্তা ভগু একটা আইনের সমস্তা নয়, এই সমস্তা সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক। আজকে পশ্চিমবাংলায় রাষীভাবে শান্তিশন্তলা যদি ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে দেই অবস্থায় আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যর। আমার সঙ্গে এতমত হবেন এবং আমরা স্বাই দানি যে আজকে এইসমন্ত যে অসম্ভোষ ছাত্র-যুবকদের, রুষকদের এবং শ্রমিকদের মধ্যে তা নানা ারনের অসম্ভোষ এবং এই অসম্ভোষের স্থযোগ নিয়ে এন্টিসোস্থালরা তা অন্থ দিকে ব্যবহার করছে, কেশ্লালরা তাদের অভা দিকে প্রবাহিত ৹করছে এবং এই অসভোষকে কেন্দ্র করে এথানে प्रीरिमित्रकान श्रथठतता ममाञ्जितिदाधीरमत मधा मिरा नाना धत्रत्मत कात्रवात्र कत्रवात रुष्टा कत्रह । স্থানে আঘাত করার বদলে ৩৫ কড়া আইন করলেই শান্তিশৃত্বলা ফিরিয়ে আনা হবে এই দি মনে করেন তাহলে পর আসল সমস্তার সমাধান হবে না। আমি সেইজক্ত আর একবার ।বিকার করে বলে দিতে চাই যে শান্তিশুখলার প্রয়োজন এবং এই ধরনের সাবোটেজ, ক্রাইম, খুন,

জ্বম, রাহাজানি আমরা বন্ধ করতে চাই—কিন্তু বর্তমান আইন তার জক্ত যথেট। বরং আমরা বলবো যে আইন কেন প্রয়োগ হচ্ছে না-কি কারণে প্রয়োগ হচ্ছে না, কোন কোন অফিসার গোলমাল করছে, কোন কোন পুলিশ অফিসার ফাঁকি দিছে এবং কিভাবে দেটা ভেষ্টেড ইণ্টারেপ্টের বিরুদ্ধে না লাগিয়ে সাধারণ গরীব মেহনতী মান্তুষের বিরুদ্ধে লাগানো হচ্ছে এগুলি জানা প্রয়োজন। মাননীয় সদস্ত একজন বলেছেন যে আমরা পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে কণ্টোল করবো আমাদের পিছনে জনসাধারণ আছে। কিন্তু কন্ট্রোল যদি করতে পারেন তাহলে ১৯৭১-৭২ সালে দেথা গেছে এই আইন তো ছিল—কিন্তু কন্ট্রোল হয় নি কেন ? আজকে সবাই বলছে পুলিশের উপর আমলাতম্বের উপর কন্টোল করার ব্যথতার জন্ম এইসব হচ্ছে। তাই আমি বলি যে এই পুলিশ এবং আমলতিয়কে কন্টোল করতে হলে আগে আমাদের লিডারসিপের দৃঢ় মনোভাব দরকার। কোন্ দৃষ্টিভগীতে আইন প্রয়োগ হবে কার বিরুদ্ধে এবং কার পক্ষে যাবে—মেহনতী মান্তবদের না ভেত্তেড ইণ্টারেতের পক্ষে প্রয়োগ হবে সেই সমন্ত বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিতে চাই। এথানে কমপেনসেসনের ধারা আছে তাতে বলা আছে যে কমপেনদেসন তিন মাদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে সমস্ত ছোট ছোট জমির মালিক যাদের জমিদারী গেছে, যাদের কমপেনসেমন দেবার কথা বলা হয়েছিল. যাদের অনেক দিন ধরে কমপেনসেদন পাওনা আছে তাদের রাস্তাঘাট দমন্ত জমি নেওয়া হয়েছে অনেক পুরুর, ঘরবাড়ী নেওয়া গ্য়েছে যে স্বীমেই হোক সে কেলেঘাই স্বীমেই হোক বা অক্সান্ত স্কীমেই হোক বিভিন্ন স্কামের যে সমস্ত জমি নেওয়। ২য়েছে তাদের কমপেনসেসন দেবার বেলায় তিন মাসের মধ্যে কমপেনদেশন দেবার কথা উঠেছে, তিন মাসের মধ্যে কমপেনদেশন মিটিয়ে দিতে হবে বাই এগ্রিমেণ্টে মিটিয়ে দিতে হবে—যদি বাই এগ্রিমেণ্ট না হয় তাহলে বাই আরবিট্রেমন মিটিয়ে দিতে হবে। এই যে এথানে ধারাটি আনা হয়েছে স্কুলরভাবে প্রপাটেড ক্লাসকে বাঁচানোর র্জ্য, ভেষ্টেড ইণ্টারেইকে ব্যচাবার জন্ম, আমলাতন্ত্রকে স্থন্দরভাবে রক্ষা করারজন্য পালিশ করে এই আইনএনেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই আইনকে চালাবার চেষ্টা করছেন যদিও স্বীকার করেছেন এই আইন অসাধারণ অস্বাভাবিক অবস্থার জক্ত। আইন করার ব্যাপারে একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে দেটা হচ্ছে এই যে আমরা গণতপ্তকে সম্প্রদারিত করতে চাই এবং জনসাধারণও চায় যে গণতস্ত সম্প্রদারিত হোক, জনসাধারণ চায় আমাদের মধ্যে যে ভীতির ভাব আছে সেটা কেটে যাক, জনসাধারণ চায় আমাদের মধ্যে ক্লবক,মজুর, মেহনতী মান্তবের মধ্যে এমন একটা সাড়াজাগুক যাতে, একটা নৃতন ধরনের আন্দোলন নৃতন ধরনের ভরসা সৃষ্টি হতে পারে। একথা স্বাই জানেন যে শুধু আইন করলেই আইন কার্যকারী হয় না। আইনের পিছনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাগুষের আন্দোলন ও সহযোগিতা না থাকে। কোন আইন কাগজে-কল্মে পাশ করলেই তা যতই কড়া আইন হোক, বতই ভাল হোক তা কার্যকরী হয় না যদি জনসমর্থন না ধাকে। আমরা দেখেছি অনেক আইন পাশ হয়েছে—ল্যাণ্ড রিফর্ম থেকে আরম্ভ করে, শ্রমিক আইন থেকে আরম্ভ করে অনেক আইন হয়েছে – কিন্তু তা কার্যকরী হয় নি কেন? আমরা চীৎকার করি কেন কার্যকরী হয় নি, কেন কার্যকরী হয় নি। আমরা ভোট পাবার জন্ম জনসাধারণের কাছে কেন আমরা বলেছি যে এই ১৭ দফা কর্মস্টী কার্যকরী করবো আমাদের ভোট দাও এবারে আমাদের পরীক্ষা করে দেখ আমরা ওগুলি কার্যকরী করবোই। কারণ স্বাই আমরা জানি শুণু আইন করলেই হয় না তা কার্যকরী করার জন্ম জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করতে হয়। [ 5-55—6-05 p.m.]

তা যদি করতে হয় তাহলে পিশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে সম্প্রদারণ করা দরকার। আরো বেশী এমন একটা অবস্থা দরকার যাতে মাহুষ কোন দিক থেকে ভয় না পায়; তাদের যেটুকু অধিকার

আছে তা যেন সংকৃচিত না হয়। কিন্তু এই আইনে মূলতঃ মাহুষের সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংক্রচিত করবে। মাতুষকে নতন নতন আন্দোলনের দিকে উৎসাহ দেবার বদলে তাদের মনকে ছুমডে দেবে এবং যে সমস্ত vested interest, যারা একচেটিয়া পুঁজি এবং কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি তাদের এই আইনে সাহায্য করবে। সেজন্ত আমরা এই আইনের বিরোধীতা করছি এবং এই আইনকে ভাল করে বুঝবার জন্ম শেষ সময়ে বারেবারে আবেদন জানাচ্ছি যে. এই আইন আনবেন না। এই আইনে কোন সমস্তা সমাধান করতে পারবেন না। এই আইনে দেশে production বাছাতে সাহায় করবে না। এই আইনে দেশের vested interest-কে আরো বেশী উৎসাহিত করবে। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে বলতে আরম্ভ করেছে ব্ডব্ড জোতদাররা, বিভিন্ন কারখানার মালিকর। বলতে আরম্ভ করছে যে, এবারে আমাদের জমানা ফিরে এসেছে। দেখে নেবো চাষী কি করে জমি পায়। এবারে দেখে নেব কি করে তোমরা জমি দথল কর। যে সমস্ত জমি দখল করেছে৷ তা কি করে বজায় রাথ ? কার্থানায় এবার দেখে নেব কি করে strike কর ? দেখে নেব কি করে মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি করে দাবী আদায় কর। এই সমন্ত vested interest, যাঁরা পুঁজিবাদী, সামাজাবাদের পক্ষে, জোতদার জমিদারের পক্ষে তারাই এই জিনিষ আরম্ভ করেছে। এই আইনে তাদের সাহায্য করবে। এই আইন যথন বেরোচ্ছে, এই আইন যথন প্রকাশিত হবে, তখন এই vested interest কায়েনী স্বার্থের দল ব্রবে যে, হাা, এই রকম একটা আইন আছে যেখানে পুলিসের উপর নির্ভর করে, পুলিসকে হাত করে, আমলা-তম্বকে হাত করে, A.S.I. পর্যন্ত এই আইনে যদি হাত করতে পারি—তাহলে যে কোন লোককে, যে কোনরকমভাবে শাস্তিবিধান করতে পারব। তাদের বিনা warrant-এ আটক করে রাখতে পারব নানারকমভাবে। সেজন্ম ঐ আইনের প্রতিক্রিয়ানাল যে দিক সে দিক থেকে ভালকরে বুঝে করতে হবে। স্বশেষে আমি বলতে চাই, আমরা যদি বর্তমান আইন প্রয়োগ করি এবং স্কৃষ্ঠভাবে যদি তা প্রয়োগ করা হয়, একটা দৃষ্টিভগী নিয়ে যদি প্রয়োগ করা হয় যে weeker section-এতে সাহায্য পাবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এটা প্রযুক্ত ২বে না। ক্বক, মজতুর, মেহনতী মাসুবের উপর প্রযুক্ত হবে না। আমাদের যে existing আইন আছে তা আমাদের দেশের যে প্রতিক্রীয়াশীল শক্তি, যারা কায়েমী স্বার্থবাজ, যারা চোরাকারবারী, যারা মঞ্চতদার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে. সেইভাবে যদি করা হয় তাহলে আমাদের শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে স্থানতে স্থবিধা হবে। সর্বোপরি তা আসবে না, যতক্ষণ না আমরা বেকারদের কাজ দিতে পারি। বেকারদের বভক্ষ রাথবো—যদি আমরা তাদের কাজ দিতে ফেল করি, যত কড়া আইন নিয়ে আস্থন না কেন আমাদের দেশের এই সঙ্কট, এই বিক্ষোভকে চাপা দেওয়া যাবে না. ঠিক তেমনি ক্রমককে যদি কাষ্য জমি বিলি করা না যায়, জোতদার, জমিদারের জমি কেড়ে নেবার জন্ম এবং স্কণ্টভাবে বিলি করার জন্ম ceiling এর উপর দিয়ে দেওয়ার জন্ম যদি তার ব্যবস্থা না করতে পারি, আমরা যদি সত্যিকারের দেশের উংপাদন বাড়াবার জন্ম ব্যাপক সাহায্য, ব্যাপক electrification না করতে পারি, যা আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি. ১৭ দফা কর্মস্টীতে যা আমরা ঘোষণা করেছি যে আইনসভার মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রীদের তরফ থেকে বারে বারে ঘোষণা করা হয়েছে, যে, হাা, আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব, দেশের মৌলিক সমস্তা সমাধান করব। এইসমন্ত জিনিষ যদি না করতে পারি, যদি এর উপর নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারি তাহলে ভুধু আইন পদিয়ে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় না। সৈজত অমি বলব যে, একটা নতুন দৃষ্টিভগী এই বিলের মধ্যে আনা হয়েছে সেটার আমরা বিরোধীতা করছি। আমি বলছি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলার মাত্র্য আজকে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সাত ধরনের গভর্ণমেন্ট-এর অভিজ্ঞতা পেয়েছে। তারা হ'টি যুক্তক্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা পেরেছে। তার মধ্যে আবার প্রস্কুল ঘোষের মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতাও পেরেছে।

ধর্মবীরের মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতা পেয়েছে। ধাওয়ান মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতা পেয়েছে। তাঁরা democratic coalition-এর অভিজ্ঞতা পেয়েছে। ডায়াসের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গের মান্ত্র্য চলেছে। তারা আজকে অনেক বৈশা সচেতন, অনেক বেশা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, অনেক বেশা বেবালিয়া, অনেক বেশা অগ্রসর ভূমিকা তারা নিয়েছে। যার জন্ম পশ্চিমবাংলায় আজকে এত বড় বিভেদকামী C.P.M.-কে পরাস্ত করে এবং এখন প্রতিক্রিয়াশাল শক্তির বাহক এবং ধারক হিসাবে দাডিয়েছিল এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে—আজকে প্রগতিশাল গণতান্ত্রিক মোর্চাকে জন্মবক্ত করেছে।

এট। ইতিবাচক দিক। এটাই জনসাধারণের মনোভাব এবং এটাই জনসাধারণের অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতাকে আজকে বুঝতে হবে, সন্মান দিতে হবে এবং সন্মান দিয়ে আমাদের গোটা দেশকে চালাতে হবে। আজকে পশ্চিমবাংলার আইনসভায় যথন দেশবাে যে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মল প্রশ্নগুলি সমাধান করবার যে গুক্ত—তার বদলে আজকে এই জননিরাপন্তা আইন হচ্ছে পশ্চিমবাংলার যেন সর্বগ্রাসী মহৌষধী (৫) এইভাবে যথন দেখছি তথন মান্তবের মধ্যে সৎ দৃষ্টিভদী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন এসে যাছে। সেইজন্ম আমরা এই কথা পরিদ্ধারভাবে বলতে চাই যে আমরা শাহি এবং শৃঙ্খলা চাই, উৎপাদন রুদ্ধি চাই, যে সমস্ত খুনী আছে তাদের গ্রেপ্তার করতে চাই, ক্লায়বিচার চাই এবং যে আইন আছে তার স্কণ্ঠ প্রয়োগ আমরা চাই এবং গ্রীব অংশের উপর আঘাত না আদে, কায়েমী স্বার্থের উপর যাতে আঘাত আদে, গরীবদের যাতে রক্ষা করতে পারি সেইরকম মনোবল স্থষ্ট আমরা করতে চাই এবং আমাদের দেশের উন্নতির জন্ম ১৭ দফা কর্মস্ক্রীর রূপায়ণ আমরা চাই, কাজেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি আমরা বিচার করে দেখি তাহ**লে** দেখবো যে এই আইন কিছুতেই আনা যায় না, একে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এই আইন এতটুকুও গণতন্ত্রসম্মত নয়,এই আইন জনপ্রিয় সরকারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে না.নির্বাচনে জনতা যে রায় দিয়েছে এই আইন সেই মনোভাবকে প্রতিফলিত করে না। এই আইন শুধু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও পুঁজিবাদী শক্তিদেরই হাতকে শক্তিশালী করবে। সেইজন্ম আমি সর্বশেষে আবার আবেদন জানাবো যে এটাকে আপনি ভাল করে বিচার বিবেচনা করে দেখুন। এটা সেনটিমেন্টের প্রশ্ন নয়, ভেদের প্রশ্ন নয়, এটা সমগ্র জাতির প্রশ্ন, সমগ্র দেশের প্রশ্ন, গণতান্তিক অধিকারের প্রশ্ন। স্বতরাং সেদিক থেকে বিচার করে এত দেরীতে হলেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটাকে প্রত্যাহার করে নেবেন, এই আশা করে আমি এই বিলের বিরোধিতা করচি।

শ্রীমুগেল্র মুখার্কীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রাইস বলেছেন, 'সিল ডেমোক্র্যাসী টু সেভ ডেমোক্র্যাসী'। পশ্চিমবাংলার আজকে যে অবস্থা সেই অবস্থায় আমরা ধরে নিতে পারি যে এখন হাওয়া থানিকটা পরিক্ষার, কিন্তু বিপদ যে কেটে গেছে এটা কেউ হলফ করে বলতে পারেন না। এই বিধানসভায় যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন উাদেরই একটি অংশ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বিধানসভা বর্জন করেছেন এবং তাঁরা ক্রমানিয়ার মাধ্যমে চায়নার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। কাজেই আশক্ষা করা যায় যে হয়ত শেষ পর্যন্ত নক্শালপদ্বীদের সঙ্গে তাদের পথ মিলে যাবে। আজকে পশ্চিমবাংলায় আরো একটি অবস্থা রয়েছে যে বাংলাদেশে যেথানে নক্শালবাড়ী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেথানে চায়নার সহযোগিতা রয়েছে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে যে ৬২ কোটি মাহুষের ঐক্য গড়ে উঠেছে সেই ঐক্যকে ভাঙবার জন্ম চায়না স্বসময় সজাগ আছে।ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ওরা সাধারণতঃ অস্তর্ঘাতমূলক কার্য্যকলাপ এবং হিংসাত্মক পথ ধরে এগোতে চান। কাজেই তার বিরুদ্ধে ভবিত্যতের রক্ষাক্বচ আমাদের রাখা দ্বকার

এবং দেইজস্তই আমরা এই আইনকে সমর্থন করছি। সেইজস্ত এই আইনের ছারা তাদেরই বিশ্লুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যারা এই গণতাদ্ধিক সমাজবাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং তাদের বিশ্লুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হবে। এই আইন একটা কঠোর সতর্কবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিছে। তাই যে আইন আনা হয়েছে তাকে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে, আত্মপ্রত্যায় নিয়ে সমর্থন করছি। কেননা, পশ্চিমবাংলার যে গণতাদ্ধিক সমাজবাবস্থার অংশীদার আমরা হয়েছি সেই সমাজবাবস্থাকে শক্তিশালী করতে গেলে, একে বাঁচাতে গেলে আমাদের গণতদ্বের যারা শক্ত তাদের সম্পর্কে পরিদ্ধার ধারনা থাকা দরকার। শক্ত কারা? যারা থাবারে ভেজাল দেয়, যারা কালোবাজারী করে, যাদের বাড়ীভাড়া ৮।১০ লক্ষ টাকা বেড়ে যায়, যাদের ব্রীজ তৈরী করার পরে ভেঙে যায় সেই পি ডবলিউ, ডির ইঞ্জিনীয়ার যারা ঠিকাদারদের মাধ্যমে তৈরী করে, পশ্চিমবাংলার মাহুযের আস্থা নষ্ট করে দেয় এবং প্রশাসন্যন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট করে দেয় একে দেয় একে সাম্বাল সার্ভিসকে বাহত করে তারাই হচ্ছে আমাদের শত্রু

# [6-05-6-15p.m.]

হরিণ্লাটায় যন্ত্রপাতি চরি হয়ে যায়, তুর্গাপুরে মেটাল চরি হয়ে যায়, চুম্বক চুরি হয়ে যায়, এরা শক্র, এই আইন তাদের বিরুদ্ধে একটা রক্ষাক্বচ, যে রক্ষাক্বচের দারা যারা গণতন্ত্রের শক্র তাদের থে টেন করছি এই আইন প্রয়োগ করে বা তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে এটা আমরা মেনে নেব না। নির্বাচনের আগে আমরা জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে একটা সম্ভাসমুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। । কাজেই নির্বাচনের পরে সেই সন্ত্রাসমূক্ত আবহাওয়ার পক্ষে এই আইনকে আমরা সমর্থন করতে পারি। আমরা মনে করে নেব যে এই আইনের দ্বারা কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ব্যহত হবে না, এটা আমরাধ্যেন নেব। কেন ধ্য়ে নেব, সেখানে যদি দেখি বিভলার বাজী রক্ষা করতে এই আইন প্রয়োগ করা হচ্চে বা এই আইন জোতদারদের পক্ষে যাচ্ছে তাহলে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো দেখানে থেমে যাবার কথা নয়। পশ্চিমবাংলার মান্ত্র যাঁর৷ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন—যাঁরা সন্ত্রাসমুক্তির প্রতিশ্রুতিকে ভোট দিয়েছেন,সাধারণ শান্তবের উন্নয়নের জক্ত ভোট দিয়েছেন, তাঁরা ভোট দিয়েছেন এইজক্ত যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পশ্চিম-বাংলার গড়ে উঠবে। যদি দেখা যায় এই আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে জোতদারদের পক্ষে বা বিড়লার পক্ষে তাহলে নিশ্চয়ই আমি আশা করবো যে শ্রীবিশ্বনাথ মুথার্জীর নেতৃত্বে কোলকাতায় মিছিল বেরুবে, ইলা মিত্রের নেততে মহুমেণ্টের তলায় বিরাট জনসমাবেশ হবে এবং নির্বাচনের ফলাফলের দাবাও তার অভিবাক্তি ঘটবে। স্নতরাং গণতান্ত্রিক আন্দোলন এর দারা বাহত হবে না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্মই এই ধরনের আইন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হয়েছে। ব্রিটেনেও এই ধরনের আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে হাতে নিয়ে বা গণতন্ত্রের স্মযোগ নিয়ে গণতন্ত্রের ফাউণ্ডেশানে ডিনামাইট যারা লাগাতে যাবে এ আইন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, এই আইন প্রয়োগ করা হবে তাদেরই বিরুদ্ধে যারা এই সমস্ত কাজ করে ডেমোক্র্যাটিক মিন্স অব লাইফের প্রতি লোকের আস্থা নষ্ট করতে চায়। এ আইন প্রয়োগ করা হবে তাদেরহ বিরুদ্ধে যারা দেশের মধ্যে অন্তর্ঘাতি আদর্শ ছড়াবার চেষ্টা করছে। আজকে পশ্চিমবাংলা শান্ত হলেও এটা ধরে⊾নিতে পারি না যে অশান্তির সব আগুন, সব উৎস নিভে গিয়েছে। আমরা নতুনভাবে পশ্চিমবাংশাকে গড়ে তুলতে চাইছি যেথানে কলেকারখানাঃ উৎপাদন হবে এবং যার দ্বারা দেশ নতুনভাবে গড়ে উঠবে। কাজেই সেধানে যাতে অশাস্ত শক্তি, হিংম্র শক্তি বা গণতম বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তারই জন্ম এই আইন এবং কেবৰমাত্ত দেই কারণেই এই আইনকে আমি অত্যন্ত আনন্দের দক্ষে স্থাগত জানাচ্চি।

**নী প্রত্যোতকুমার মহান্তিঃ** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, পশ্চিমবন্ধ সরকারের প্রবাইমন্ত্রী যে জনশভালা রক্ষা আইন করবার জন্য আমাদের সামনে এনেছেন সে বিলের বিরোধীতা ক্রবার জন্য আমি দাঁডিয়েছি। স্থার, বিরোধীতা কর্ছি এইজন্ম যে জনশন্ধালা রক্ষা করতে চাওয়া হাচ্ছ কতকগুলি জনস্বার্থ বিরোধী ধারার দারা। সর্বোপরি, আমি বঝে উঠতে অক্ষম হচ্চি যে কেন এইরক্ম একটা বিল আনার প্রয়োজন হল বা এইরক্ম একটা আইন করবার প্রয়োজন হল। আমি দেখেছি এবং আমার থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো ভালো করে জানেন যে ১৯৬৭ সালের পর্ব পর্যন্ত যে ক্রিমিনাল আইন প্রচলিত ছিল, এখনও আছে, তার দারা অনেক গুরুতর অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যেত। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর আমরা দেখেছি এবং শুধ দেখেছি না, মুখামন্ত্রী তথা ধরাইমন্ত্রী একটা তথ্য রেখেছেন - প্রকৃত তথ্য, যে অনেক খুনি আসামী ঘুরে বেড়াছে, ১৯৬৭ সংলের পর তাদের কোন শাস্তি বিধান হচ্ছে না। বেলে থালাস হয়ে সাক্ষীদের কাছে ঘরে বেডাছে সাক্ষী নই করবার জন্য। তাঁর সঙ্গে আমি একমত হলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে কারণ দিয়েছেন ্য যথায়থ আইন ছিল না পি ডি এ ছিল না বলে এই সমন্ত খুনি আসামী বুরে বেড়াতো, এই ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না। ওঁর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেথে বলচি যে বর্তমান ম্থ্যমন্ত্রী তথন পশ্চিমবুল বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা, তিনি জানেন পুলিশ বিভাগ ১৯৬৭ সালের পর জনীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল। পরে যে জনীতি ছিল না তা নয় ১৯৬৭ সালের পর প্র**লিশ** বিভাগে অধিকতর তুর্নীতি পরায়ন হয়ে উঠেছিল এবং গুধু পুলিশ বিভাগ নয় ক্রিমিনাল কোটের ম্যাজিষ্টেস্ট পর্যন্ত চুনাতি প্রায়ন হয়ে উঠেছিল। কারণ, যে ক্রিমিনাল আইন ছিল সেই আইন ব্রথাব্যভাবে প্রয়োগ করতে সবকার দ্বি। বোধ করেছেন, সরকার প্রয়োগ করতে চান নি এবং আপনারা জানেন যু তুলানীজন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কেম তল্ব না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন কেম তলে নাও, আবার আইন মন্ত্রী বলছেন সব কেস তলব না। কেউ বলছেন কেস তলব না, আবার কেউ বলছেন তলে নাও, ফলে ম্যাজিষ্টেটর। ছিলেন প্রিজনার অব ইণ্ডিসিসান, তাঁরা সমস্ত রকম আইনের প্রয়োগ থেকে বিরত ছিলেন এবং তার জন্য বহু থনী আসামী যারা বছরের পর বছর বেল পেত না তারা বিভিন্ন ভাষগায় ঘুরে বেডিয়েছে, আরো অন্যায় কাজ করেছে। মুখামল্লী মহাশ্র তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় একথা বলেছেন ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট্রস এও বিজিক্ষে এটা আনছি কেন, না, আন্তি To deal with the Law and order problems of state more effectively-আমরা ৩৪ জানি—পশ্চিমবাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এবং বিভিন্ন জনসভায় বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় আইনশুখলার উন্নতি হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সূরকার একই স্থারে বলছেন যে পশ্চিমবাংলায আইনশন্ধলা দিনের পর দিন উন্নতি হচ্ছে। যদি পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঞ্জা দিনের পর দিন উন্নতির দিকে যেতে থাকে এবং আমিও বিশ্বাস করি পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলা উন্নতির দিকে চলেছে তাহলে এই আইন আনার কোন প্রয়োজন হচ্ছে আমি বরতে পারছি না। মুধ্যমন্ত্রী মহাশয় জানেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে দেশে অনেক দিন পরে একটা স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব ফিরে এসেছে। আজকে যারা এইসব অসামাজিক কাজ করে তাদের পিছনে হয়ত ঘৰেষ্ট সমর্থন থাকে, সেজন্য মাতুষ ভীত হয়ে সেইসব অসামাজিক কাজে বাধা দিতে পারে না। আজকে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্ম জনসাধারণের মনে একটা আন্তার ভাব ফিরে এসেছে, আজকে যদি সৌভাগ্যক্রমে গণতান্ত্রিক মোচা ভেক্ষেত্ত যায় তাহলেও কংগ্রেস দল যে বিরাট গণতাঞ্জিক রায় নিয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছে তাতে অনুষ্ঠাধারণের সরকারের উপর পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে দিনের পর দিন আইন-শৃষ্ট্রপার উন্নামী হচ্চে, সেক্ষেত্রে ল' এও অর্ডার প্রবলেম-কে মোর এফেকটিভলি ডিল করার জন্ম এই ধরনের আরু একটা আইন কেন তৈরি করা হচ্ছে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। এই বিশের

সেকসান ১০ এবং ১৫-র প্রতি আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতে দেখতে পাছিছ সরকার শুধু ক্ষমতা নিছেন না, পুলিশ বিভাগের উপর যে ক্ষমতা ছিল সেটা আরও বিধিত করা হচ্ছে—মোর কনসেনট্রেশান অব পাওয়ার অন পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট। আমরা জানি এবং আপনারা সকলে জানেন Power Corrupts and absolute power Corrupts absolutly. যে পুলিশ বিভাগের উপর আরো ক্ষমতা দেওয়া হছেছ এবং বলা হছেছ যে কোন পুলিশ অফিসার এ্যারেষ্ট করতে গেলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের প্রয়োজন হবে না, কোন ওয়ারেণ্টের প্রয়োজন হবে না। একজন এ্যাসিষ্টেণ্ট সাব-ইনসপেক্টর বা তার উর্জন্ম কোন লোক যে কোন সময়ে সন্দেহ মনে করলে তাকে দরে নিয়ে গিয়ে যদি আটকায়, তার বাড়ীঘর, গাড়ী, সম্পত্তি নিয়ে নেয় তাহলে তার বিক্লদ্ধে কোটে যাওয়া হবে না, সেকসান ২১ সিধারায় কোন সিভিল ও ক্রিমিনাল কোটে যাওয়া যাবে না।

# [ 6-15-6-25 p.m.]

আমাদের ম্থামন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথাত আইনজ্ঞ। অনেক আইনজ্ঞের মতে শুনেছি দিভিল ক্রিমনাল কোটে বলতে High Court কে বোঝায় না, যদি Civil Criminal Court মানে High Court হয় তাহলে High Court-এ আসতে পারে এ বিধান ধারা, তাহলে ঐ High Court-এ আসা একটা গ্রামের লোকের পঞ্চে কতথানি বায় সাধা এবং চস্কর ও High Court-এ মামলা করতে কতদিন লাগে সেটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। এরপ গণতম বিরোধী সেক্সান রেখে বলা হয়েছে যে আইন তৈরী করবে। সে আইনে জনশুখলা রক্ষ্য করবো। সেক্সান ১৭ মধ্যে আছে যাতে Notice সার্ভ করতে বলা হয়েছে। যদি কারো বাড়ী নিয়ে নিই, যদি কারে। গাড়ী নিয়ে নিই, Property requisition করে, সেই Notice এর সময় বলা হচ্ছে যে, সে Notice ঐ ঘর বাড়ী নেওয়া হচ্ছে সে Notice পেল কি না তা কোটে বিচার করঃ চলবে না। কোট ওধ দেখে নেবে যে Notice Publication হয়েছে কি না, Publication করলেই হয়ে গেল, Notice তার কাছে পৌছাল কি না বা দে পেল কি না দেটা কোটের গ্রাহ করবার দরকার নেই, Notice Publish করলেই হয়ে গেল বাড়ী নেবার ক্ষমতা তা আর কোটে Challenge করা যাবে না। এই বিধান Section 17 মধ্যে রয়েছে। অতএব যথন আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে, যেখানে 'মিদা' আইন আছে এবং যেখানে existing criminal laws আছে, এবং যার দারা দেওছি সমস্ত জনশুখলা রক্ষা করা যাচ্চিল এবং দোষীকে শান্তি দেওয়া ও অক্সায় যে করছে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়, এরপ সব আইন থাকা সত্ত্তে এরপ একটা গণতন্ত্র বিরোধী এবং পুলিসের হাতে ক্ষমতা যে দেওয়া হচ্ছে, সেজন্ত আমি এ বিলের বিরোধিতা করছি। আমি মাননীয় মুধ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অন্তরোধ করবো যে তিনি এ বিল প্রত্যাহার করে নেন ও প্রত্যাহার করে নিয়ে যে Existing Criminal Laws আছে তাকে দঢ়ভাবে প্রয়োগ করুণ ও প্রয়োগ করে পশ্চিমবাংলার শান্তিশুঝলা ফিরে আফুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশকর ঘোষঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিল এই হাউদে এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। এই বিল আমরা সমর্থন করিছি কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক মোর্চার সিং পিং আই সদস্তরা এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। যদিও অক্সমাদের এতে মতভেদ আছে তব্ প্রথমেই আমি এই কথা বলতে চাই যে এই বিরোধীতাতে আমাদের গণতান্ত্রিক মোর্চায় কোন চিড় আসবে না, কোনো আঘাত আসবে না। আমাদের গণতান্ত্রিক মোর্চা আছে –থাকবে। কারণ আমাদের যে বিরোধ সেটা গণতান্ত্রিক বিরোধ। সি. পিং আই এর এতে ভিন্ন মত। আমাদের ছটো মত থাকতে পারে কিন্তু গণতান্ত্রিক মোর্চা

ধাকবে। এই বিশ সমর্থন প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এই বিল নৃত্ন বিশ নয়। ১৯৭০ সালের এই বিশ ছিল। বাংলাদেশে যথন অরাজকতা ছিল তথন এটা এসেছিল। পার্লাদেশে যথন অরাজকতা ছিল তথন এটা এসেছিল। পার্লাদেশে কনসালটেটিভ কমিটিতে এটা আলোচিত হয়। এই বিলের মাধামে ১৯৭১ সালে প্রায় ৪৫০ জন লোককে ধরা হয়েছিল এবং কেকেয়ারী, ১৯৭২ পর্যত ৭১ জন লোককে ধরা হয়েছিল। এই বিল অরাজকতার বিরুদ্ধে বাবসত হয়েছিল। আমরা যথন নিবাচন করেছি তথনও এই বিল সমর্থন করেছি, এর বিরোধীতা করি নি। জনসাধারণের কাছে নিবাচন, সকলের কাছে আমাদের বতবো দেখা যায় যে এই বাবস্তার সমর্থন এবং জনসাধারণ আমাদের ভোট দিয়েছেন ও এই বিলকে সমর্থন জানিয়েছেন। করে বাবই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন শান্তির জক্ত। যে সমন্ত বাবস্থা নেওয়া হয়েছিল শান্তির জক্ত তার ভেতরে এই প্রেসিভেনিয়াল এটেও ছিল। এই প্রেসিভেনসিয়াল এটেও জনসাধারণ ক্রেছি বলেন নি—জনসাধারণ শান্তির জক্ত একে সমর্থন করেছেন নিবাচনের রায়ে। জনসাধারণ যে বাক্ত সমর্থন করেছেন সেই এটাইকেই আমরা সমর্থন করিছ ও আজকে আইনের মাধ্যমে চালু ববতে চাচ্ছি। এই বিলটার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে ভাবোটেজ বা সাবভারসিভ এটি বিক্রে ব্যবহা গ্রহণের জক্ত।

ুব্দ সমালোচন। করা হয়েছে যু ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড রয়েছে, পেনাল কোড রয়েছে যা কিছু ক্ষমতা চাজেন তা সমস্থ অভা আইনে রয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে এটাকে প্রতিক্রিয়াশীল বিল বলাব কোন কাৰণ নই। যা ক্ষমতা চাচ্চি তা পেনাল কোড, ক্রিমিনাল প্রাসিডিওর কোড ্বং অকাক আইন আছে। যা সমালোচনা করা হয়েছে তার উপরেই এই কথা বলতে চাই। এ ব যদি বলা হয । যে, না, এই বিলে আপনি বলছেন যে সাবোটেজ, সাবভারসিভ আা ক্রিভিটিস ্দি কৰা হয় তাহলে ৭।১০ বছৰ কাৰাদণ্ড হবে। জিনিনাল প্ৰসিডিওৰ কোড-এ আছে ৬ মাস্ প্রাল কোড-এ আছে ১ নাস। তাহলে আপনারা এত কারাদণ্ড দিতে চাইছেন কেন ? আমরা বলং য গাঁচ আমর। এ বিষয় এনেছি। এই বিলে যে সমস্ত স্থোসাল আফেন্স রয়েছে তাতে যে প নিসমেন্ট আছে সেটার পরিমাণ অনেক বেশী। যেসব দেশে সোসালিস্ট লিগালিটি বলবত অত্য স্থানেও এ'প্রথা প্রচলিত আছে। আপনারা স্কলেই জানেন সোভিয়েত রাশিয়াতে <mark>যেটা</mark> াক্তিগত অফেন, সেই ব্যক্তিগত অফেন-এর যে পানিসমেট সোভিয়েত অফেন্স-এর পানিসমেট ্র চয়ে অনেক বেনা। যেমন মাডার এর প্রানিসমেণ্ট ১০ বছর, থেপ্ট অব পাবলিক প্রপারটিব ুক্ত প্রানিস্মেণ্ট ২০ বছর কিল। পাবলিক প্রপার্টি রবারির জন্ত প্রানিস্মেণ্ট প্রায় ২০ বছর। এর যে কারণ এটা হচ্চে সোদাল লিগালিটির ব্যাপার ব্যক্তিগত মানুষের উপর যে আক্রমণ তারজন্য ্র প্রানিসমেন্ট, সমাজের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ তার্জন্ম প্রানিসমেন্ট অনেক বেশী হবে। স্থতরাং शामारमञ्ज এই বিলে «१९१५» वছর ए। বলেছি সেটা সেই কারণেই বলেছি। **আমাদের বিলে** ্র অন্তচ্চেদগুলি আছে তার ,য সমালোচন। করা হয়েছে দে সম্বনে আমি বলতে চাই। আমাদের সক্ষম ২ (৮)-তে আমরা সাবভারসিভ এাক্ট-এর ডেফিনেশন দিয়েছি এবং বলেছি জনস্বার্থ বরোধী কাজ তা সাবভারদিভ এটেট। যাদের হাতে বে-মাইনী অস্ত্র আছে সেটা সাবভারদিভ ্যার এক্সপ্লোসিভ আছে সেটাও সাবভারসিভ এাক। আনাদের দেশে যে অরাজকতা এসেছিল. নরাশ্য এসেছিল, ধ্বংসের বিপ্লবের কথা যেটা গুনেছিলাম, ভেম্পে দেবার জক্ত যে ইনক্লাবের কথা খনেছিলাম, তার বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে গণতম্বকে জোরদার করতে হবে। গণতম্ব ম্পন্ট জোরদার হতে পারে না যদি সামাজিক সাম্য না থাকে এবং গণতান্ত্রিক সরকার যদি गामन ना करतन, ममाजविरताधीरामत विकास वावया ना तन। आमता यमि मक् हे रहेहे हामाई গহলে আমাদের সোসালিই ডেমোক্রাটিক টেট হবে না। ভারতবর্ষ ছাড়া এশিয়ার নানা জায়গায় াই সফ্ট ষ্ট্রেট আছে। স্মইডিশ সোসিওলোজিট গুণার সিরডাল এই সফ্ট ষ্টেটের বিরুদ্ধে বলেছেন

এবং বর্তমানে জনমত এই সফ্ট প্রেট এর বিজজে। সমাজবিরোধী কাজ যেথানে হচ্ছে সেথানে তার ৬।৯ মাস দশু চলতে পারে না। আমরাও সেথানে গণতক্স সফল করতে পাররো না, গণতক্ষকে জোরদার করাতে পারবো না। আমাদের যে থারমাল প্লান্ট, পাওয়ার প্লান্ট রযেছে সেথানে আমরা ঘোষণা করতে পারি এগুলি প্রোটেক্টেড প্লেস। এই ঘোষণা কোন শ্রামিক, ক্ষক, আন্দোলনের বিজজে ব্যবহৃত হবে না। সরকার এ কথা বলেছেন এই বিল ব্যবহার করা হবে সমাজবিরোধীদের বিজজে। আমরা সেকশন ৬-এ বলেছি আমরা প্রটেক্টেড প্লেস বলে কতকগুলি জায়গাকে ঘোষণা করতে পারবো। এই ঘোষণা কোন পুলিশ অফিসার করবেন না, এই ঘোষণা করবেন প্রেটণ করবেন না, এই ঘোষণা করবেন প্রেটণ তহুলি ভারগাকে বিপদের আশক্ষা নেই। একটা থারমাল প্লান্ট বা ব্রিজ কন্ট্রাকসনের সময়ে যদি বলা হয় এটা প্রটেক্টেড প্লেস তাহলে অন্থায় হবে না। কারণ যেথানে কোটি কোটি টাকা থরচ হচ্ছে সেথানে যদি নকশালীরা গিয়ে বিপ্লব করতে বায় তাহলে সরকারের এই যে শক্তি তা সেথানে তারা। প্রয়োগ করবেন।

# [ 6-25-6-35 p.m.]

সেকসান ৮। এই সেকসান ৬ নিয়েছি। তারপর এই বিলে একটা গুরুত্বপূর্ব অন্তুচ্ছেদ হছে। সেকসান ৮। এই সেকসান-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু এই সেকসানে বলছে যদি কোন সরকারী বাড়ী বা যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে, এয়ার-ফিল্ড, পোট, ডক এইসমস্ত ছায়গায় যদি ধ্বংসেব জন্ম নাশকতামূলক কাজ হয় তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়। হবে। আমরা ৭ বছর অবধি দও ধার্য করেছি, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার এটা ১০ বছর র্যেছে। এটা জনসাথবিরোধী নয়। এটা সমাজেরই কাজ। আমরা সমাজের পরিবর্তন আনতে চাইছি। কিন্তু সফ ট হলে সেই লক্ষো পৌছতে পারবো না। সেটা ডেমোকেটিক প্রেটেও হবে না, সোপালিই ঠেটেও হবে না।

তারপর রয়েছে সেক্সান ১০। সেটায় আমরা বলেছি যদি কারে। হাতে কোন অস্ত্র থাকে ষেটা সন্দেহজনকভাবে রয়েছে তারই বিরুদ্ধে বাবস্থা নেওয়া হবে। আইনগতভাবে থাকতে পাবে, যদি সেভাবে থাকে ল' ফুল অবএক্টে থাকে, তবে খাইনের মধ্যে পডছে না। স্থতরাং সেকসান ১০-এর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা গঠনসলকভাবে চলতে পারে না। আর আমর। বলেছি যদি শিক্ষায়তনে আক্রমণ করা হয়, আগুন দেওয়া হয় তারজক্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে। যে সরকার স্মাজতান্ত্রিক, যে সরকার গণতান্ত্রিক, জনস্বার্থের দিকে যাকে দেখতে হবে তাকে এসব করতে হবে। আমরা জনসাধারণকে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম যে শান্তি ফিরিয়ে আনবো। আমাদের দেশের সমস্ত জায়গায় শাহি ফিরিয়ে আনতে হবে, আমরা ্যস্ব প্রকল্প কর্ছি তাতে যাতে নাশকতামূলক কাজ না হয়, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে যাতে নাশকতামূলক কাজ না হয় সেদিকে আমাদের দেখতে হবে। আমরা দেখলাম প্রোসডেন্সী কলেজের লেবরেটরী পুড়ে ছাই হয়ে গেলে। বিপ্লবের নামে। এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে জনসাধারণ রায় দিয়েছেন। জনসাধারণ যে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন তাঁরা ধ্বংসের বিপ্লব চান নি, তাঁরা স্পষ্টির বিপ্লব চেয়েছেন বলে। তাঁরা ধ্বংসের ইনক্লাব চান নি, তাঁরা পৃষ্টির ইনক্লাব চেয়েছেন। তাঁরা যা চেয়েছেন তা যদি করতে হয় তাহলে শক্ত হাতে করতে হবে, নির্মনভাবে করতে হবে তাদের বিক্নদ্ধে, যারা নকশালপত্নী, যারা উগ্রপন্থী, ममाजवारिक विश्वाम करत ना, भगज्ञा विश्वाम करत ना, मः विश्वास विश्वाम करत ना। आमता 🏂 বিধানকে বাচিয়ে রাথতে চাই। গণতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক পথে যাতে লক্ষ্যে পৌছতে পারি তারজন্য যদি শান্তি দিতে হয় তাহলে গণতদ্বের প্রয়োজনেই তা করতে হবে এবং এটা জনস্বার্থেই প্রয়োজন। আশা করি এই বিশ হাউদের সকল সদস্তই, ৩৫ কংগ্রেস সদস্তরা নয়, সি. পি. আই সদস্যরাও সমর্থন জানাবেন।

**জীভোলানাথ সেন** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তবা রাথতে চাই। মাননীয় বিশ্বনাথ মুখাজী কুজ বাই কুজে ক্রিটিসিজ্ম করেছেন। উনি বলেছেন এই বিল অমুসারে কোন বিচার পাবে না, আদালত পাবে না, কোন কোটে যেতে পারবে না, জেল হয়ে যাবে সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আপুনি দেখন সেকসান ২০তে লেখা আছে, 'No Court shall take cognizance of any alleged contravention of the provisions of this Act or of any order made thereunder, except on a report in writing of the facts constituting such contravention, made by a public servent duly authorised by the State Government in this behalf." তার মানে হলো এটারেই হতে পারবে, কিন্তু পানিশমেট হওয়ার আগে, প্রাস্থিতিসান হওয়ার আগে, নর্মাল প্রাস্থিতির অভ্যায়ী কোটে যাবে। সেক্সান ২০তে যেটা বলেছে, "No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any civil or criminal Court." এর মানে হলো যে অর্ডার অব এাারেট্ট দেওয়া হবে বা কোন একজিকিউটিভ অড্ৰার সেটার জন্ম যেতে হবে রিট কোটে। জাট ডাজ নট মিন যে এতে স্কট লাই করেছে না তা নয়, বা আইনের ভয় কিছ নেই তা নয়। দেখন এখানে বয়েছে, "To provide for special provisions for the maintenance of Public Order by the prevention of illegal acquisition, possession or use of arms and the suppression of subversive activities endangering public safety and tranquility and for matters connected therewith or incidental thereto কারো নিশ্চয় কোন রাইট বা পাবলিক টানকোয়ালিটি বা পাবলিক সেফটি সেটা ভায়োলেট করা হবে না। "The provisions of this Act and of any orders made thereunder shall have effect not with standing anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any such law."

এর মানে যদি আইন না থেকে থাকে তাহলে পরে এই আইনটা প্রিভেল করবে, অর্থাৎ যদি গটো আইনে কনফ্লিক্ট হয় তাহলে এই আইনটা প্রিভেল করবে। কোন আইন এখনও পর্যন্ত নাই যেথানে সেক্সন সিজার মত প্রটেক্টেড প্রেসে ক্রিমিনাল টেসপাস আইনে এই জিনিষ্ট। কভার করে না। স্বতরাং এটা একটা নতন জিনিষ। তারপরে সাবোটেজের কোন আইন নেই. াতে সাবোটেজের কোন পানিসমেণ্ট দেওয়া যায়। স্মৃতরাং সাবোটেজকে এথানে আনা হয়েছে পানিসমেন্ট দেবার জন্ম। তার কারণ আমরা আমাদের ইেটকে গভতে চলেছি। অনেক বেশী रेखा 🗣 धर्यात रेनज्नज्य, जामारमंत्र राम स्मामानिष्ठिक भागार्ग हर्ताहर, जानक दर्भी रेखा 🕏 এখানে হবে সেখানে We cannot risk the violence, we cannot risk the disturbances which we have seen before. তারপরে বিশ্বনাথবার বলেছেন পানিসমেট থব এক্সেসিভ ংয়েছে তার কারণ এটা প্রিভেণ্টিভ ল', এটা রিটিবিউটিভ ল' নয়। প্রিভেণ্টিভ ল-এ পানিসমেণ্টের ভয় দেখিয়ে লোকে যাতে অক্রায় না করে যদিও অক্র জায়গায় এর চেয়েও জনেক বেশী পানিসমেণ্ট দেখতে পাবেন। ডেকইটি কেস, এমন কি এ্যাটেম্পট ট ডেকইটি যদি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড কনসাণ্ট করেন তাহলে দেখতে পাবেন অনেক বেন। পানিসমেট। ডেকইটি কেস, প্রাটেম্পট টু মার্ডার কেম প্রাটেম্পটের কথা বলা হয়েছে ক্রিমিনাল প্রসিচিওর কোডে প্রাটেম্পট যদি অফেন্স হয় তাহলে প্রাটেম্পট ট কমিট ছাট ক্রাইম ইজ অলুদো প্রান অফেন্স। মতরাং এর মধ্যে ভয়ের কিছু নাই, এটা নতন কিছু আইন নয়। তারপরে বিশ্বনাথবার আরে। বলেছেন রুল অব এভিডেন্স চেঞ্জ করা হয়েছে সেকসন ১৪। সেকসন ১৪-এ কি বলেছেন ? সেথানে ফল অব এভিডেম চেঞ্জ করা হয় নি—He is presumed to be innocent under this law unless

contrary is proved. এটাই থালি চেঞ্জ করা হয়েছে রুল অব প্রাসিডিওর নেমলি একম্পার্টি যাত বেল না পায়, যাতে এতবড একটা আইন যেখানে পাব্লিক ইউটিলিটি ইজ ইনভলভড, পাবলিক প্রপান্তি ইউ ইনভন্সভড যাতে ডিপার্টমেন্টকে হেয়ার করে, পুলিশকে হেয়ার করে তারপরে যেন বেল দেয়। জাট ইজ দি এনলি থিং. জাট ইজ প্রাসিডিওরাল এভিডেন্স কিন্তু কল অব এভিডেন্সের সঙ্গে কোন ডিফারেন্স হচ্ছে না। স্থতরাং এখানে কিছু অক্সায় করা হয় নি। তারপরে বিশ্বনাথবাব আবে বলেছেন যে ৫ হাজার টাকা হাইকোর্টে আপীল লাই করবে না। এই ক্রিটিসিজ্নের আমি কোন জাষ্টিফিকেসন দেখতে পাই না। এখানে অনেক কিছ আছে যেটা স্কপ্রীম কোটে যেতে পারে না। ২০ হাজার টাকার কম হ**লে স্কু**শীম কোর্টে যেতে পারে না কতকগুলি এক্সেপসন না হলে । ৫<mark>হাজার টাকার কম হয় তাহলে অনেক</mark> জায়গায় যেতে পারে না. ১৫হাজার টাকার কম না হলে ডি 🗷 । জাজের কাছে আপীল লাই করে, আর কম হলে সাব-অভিনেট জাজের কাছে লাই এইরকম সব জরিসভিকসনের ব্যাপার আছে। «হাজার টাকা যার প্রাপ্য তার এগেনষ্টে যদি স্টেট আপীল করে তাহলে কি রকম লাগবে ? তাছাডা ষ্টেট আপীল ইজ গিভিন ট অল, রাইট অব আপীল ইজ গিভিন টু অল। যদি স্টেট আপীল করে তাহলে দেখতে পাবেন য আননেসেসারী এক্সপেণ্ডিচার আর একটা পয়েণ্টে বলা হয়েছে ক্রিমিনাল প্রসিদ্ভিতর কোডে আন-ল'-ফুল এ্যাসেম্বলী সেকসন ১০৭, সেকসন ১৪৪ এই চুটো পড়ে দেখবেন এর সঙ্গে সেকসন ১৫-এর কোন সম্পর্ক নাই। একট ভাষ করে পড়ে দেখছিলাম ১০৭, ১৪৪ এটাই টেমপোরার্য অর্ডার দেওয়া যায় এবং এটি ম্যাজিসট্রেটকে অর্ডার দিতে হয়, এর জন্স ডিলেটরী প্রসেস হয় এবং এরজন্স কোর্টে যেতে হয়। আর সেক্সন ১৫-এ বলা হয়েছে any police officer may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest any person who is reasonably suspected of having committed any offence under this Act,

### 1 6-35-6-45 p.m. 1

তার সঙ্গে ১০৭ এবং ১৪৪র যদি তুলনা করেন তাহলে ভুল হবে কারণ তাহলে পরে কোটে ষেতে হয়। কোর্টে যেতে হলে, একটা মানুষ বোমা মেরে একটা ফার্মে উভিয়ে দিল, আপুনি তার পরদিন কোর্টে গিয়ে ১৪৬ ধারা করলেন এর কি জাসটিফিকেশন ? আজকে নকশালদের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছ জাসটিফিকেশন থাকতে পারে না। আপনার। বলছেন যে বিগ অফিসার. ডিষ্ট্রেক্ট জাজ, বেশী টাকা যেথানে সেথানে ডিষ্ট্রেক্ট জাজ, যেথানে বড়লোক ইনভলবড সেখানে ডি**ট্রি**ট জজ, আর অন্ত লোকের বেলার সেটা নয়। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ যেখানে কমপেনসেনের ব্যাপার, সেথানে প্রপার্টি ইভ্যালুয়েশনের ব্যাপার সেটা যদি আপনি একটা পুলিশ অফিসারের উপর ছেড়ে দেন তাহলে কোন কাজই হবে না। স্লুতরাং সেথানে আইন আছে, শেখানে বীতি আছে, নীতি আছে, সেখানে এভিডেন্স নিয়ে দেখতে হবে, এাসেদ করতে হবে যে যা ক্লেম করা হচ্ছে তা ঠিক কি না। এবং চিফ জাজের উপর আপনারা রিলাই করতে পারেন। জুডিসিয়ারির উপর আমাদের প্রত্যেকেরই ফেত আছে সেই জন্ম জুডিসিয়ারিকে মেনে নেওয়া হয়েছে ফর দি পারপাস অব গ্রানটিং দিস কমপেনসেশন। আর একটা বলা হয়েছে এই সেকশন ১৮এ, মাননীয় বিশ্বনাথবাবু একটু রাশকতা করে বলছেন, যে আর কোন ওয়ার্ড পান নি বলে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু আপনারা দেথবেন যে, যে কয়েকটি ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেই ক'টি ওয়ার্ডই ক্রিমিক্সাল প্রাসিটিয়োর কোডে ব্যবহার করা হয়েছে আর কিছ হয় নি। জ্বৰ্থাৎ **কিনা এ্যাবেটমেণ্ট অব এ ক্ৰাই**ম ইজ এ্যান অফেন্স ইন ইটসেল্ফ—এটা স্বাই জানেন। আর বলা হয়েছে এ্যাটেম্পট টু এ্যাবেড, কনট্রাভেনশন অর এ্যাটেম্প টটু কনট্রাভেন এটা ক্রিমিক্সাল প্রসিডিওর কোডে দেখুন, ইনডিয়ান পেকাল কোডে দেখুন এটা 'বেন, এছাড়া আর কিছ

পাবেন না। নৃতন কিছু এই আইনে করা হয় নি। আসল যে আইন করা হয়েছিল সেটা সাবসটানটিত আইন। তার মানে হল কি, যেথানে আপনার স্থাবোটেজ হচ্ছে, যেথানে আপনার পাবলিক সেফটি অর পাবলিক অভার এনডেনজাড হচ্ছে, পাবলিক প্রপাটি ডেসইয়েড হচ্ছে, সেথানে প্রিতনটিত মেজার হিসাবে পানিসমেটের ব্যবলা করা হচ্ছে ওবংসর, বংসর, ৭বংসর। ঠিক কথা, কিন্তু এইরকম তবংসর, ৫বংসর, ৭বংসর অনেক জায়গায় দেখবেন। এটাটেম্পট টুকমিট ডেকয়িট সেথানে ৭বছর আছে বোধ হয়। আপনার। দেখবেন অনেক জারগায় ১বছর আছে এবং অনেক কিছু আছে। আইনত পরিবর্তন হবেই কাবন আমরা ত রিট্টিবিউশন চাচ্ছিনা, আমরা চাইছি প্রিতেনশন যাতে কেউ না করে। এই আইনটা দেখে এই আইনটা দেখে এই আইনটা দেখে বেন তারা সে কাজটা করে। যেটা দেশের প্রপাটি, যেটা আমার আপনার টাছি দিয়ে তৈবা, যেটা সরকার গরীবের জল তৈরী কবেছেন যেটা সরকার গরীবের জল তৈরী কবেছেন যেটা সরকার হছে। এই অইনেব মধ্যে আমি কোন গলদ দেগছি না, সেইজল মাননীয় বিশ্বনাথবাবুর ক্রিটিসিজিম আমি গ্রিফ করতে পারছি না এবং আইনের কোন আপোরেটে ডিফেট দেখতে পাছিছ না। আর নাতির কথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলে দিয়েছেন, এই আইনের প্রয়োজন আছে এবং আপনারা এটা স্বীকার করে নেবেন।

**জ্রীসিদ্ধার্থশন্তর বায়** : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খব যে একটা জবাব দেবার কিছ আছে ালে আমি বোধ করছি না প্রধানতঃ এই কারণে যে আমার সহকর্মীরা যে বক্তব্য রেখেছেন এবং তার পর্বে আমাদের দলের বক্ততারা যে বক্ততা দিলেন তারপরে আমার যে খব একটা বলাব ুরকার আছে বলে মনে করিনা। যেটা আজকে নীতিগতভাবে অর্থমন্ত্রী মহা<del>শ্য মাননীয়</del> াদশ্রদের কাছে রাথলেন সোস্থালিই লিগালিটির কথা, যেটা তিনি সোভিয়েট ল' এবং দাভিয়েট দোসাইটি থেকে বললেন। আজকাল নিউ জরিসপ্রভেন্দ যেটা হয়েছে—বিশ্বনাথবাৰ াতিগতভাবে জুরিসপ্রতেনশিয়াল এর উপর অনেকগুলি কথা বলেছেন সেইজন্ত আমিও এই ্রিসপ্রতেনশিয়ালের উপর কতকগুলি কথা রাখতে চাই। সোম্মালিট লিগ্যালিটির কথা যা ললেন অর্থমন্ত্রী মহাশয় তাতে তিনি বললেন যে তা সোম্পালিই কান্টিতে প্রত্যেক দেশেই আছে। ্ক সেইরকমভাবে আমর। দেখতে পাছিছ বাদের আমর। দোস্থালিই কানটি বলছি না, হয়ত াউকে ডেমোক্র্যাটিক কানটি বলছি বা অন্ত কাউকে বলছি অন্ত কিছু তাদেরও দেখতে পাচ্ছি যে ারাও একই জিনিদকে, দোস্থালিই লিগ্যালিটিকে পাবলিক ওয়েল-ফেয়ার অফেন্স বলে আখন াছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন তার ১৯৮ প্রায় Much more recently the common lawyers have directed the attention to this ype of criminal offence and characterised the whole group as public welfare ffence. It is clear that as a group this type of offence, while coming under the eneral law book, the criminal law is of an essentially different character from ne criminal offence based on individual wrong doing. In the balance of values, is generally considered more essential that violations of food laws should be rictly punished in the interest of the public rather than the degree of individual all should be measured in each case".

তারজন্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে কি সোম্মালিই দেশই হোক, আর নন্-সোম্মালিই শই হোক, নৃতন আইনের চিন্তাধারা এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে সমাজের বিক্বদ্ধে যতগুলি। ইম আছে তা শক্ত হাতে ব্যবস্থা করতে হবে। ইণ্ডিভিজ্যেল মারডার একটা জিনিষ, কিন্তু। গেজের বিক্বদ্ধে যা তা আরও বড় জিনিষ এবং সেটা আরও জোরের সঙ্গে সরকারের ব্যবস্থা করতে ব। তার জন্মই আমাদের আইন যেটা ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট এটাই হিসাবে এসেছিল সেটা

একটা নতন চিস্কাধারা অনুযায়ী আনা হয়েছে। সিকিউরিটি এ্যাক্ট যেটা পূর্বে ছিল পশ্চিমবঙ্কে. তা থেকে কতকগুলি জিনিষ বদলে এই আইন আনা হয়েছে। আমাদের এই সভার কংগ্রেস সদস্যদের কাউকে কাউকে বিশ্বনাথবার বলতে চেয়েছেন আপনারা তো প্রগ্রেসিভ আপনারা কেন এই আইন আনছেন? আমরা যারা এই সভায় আছি তারা কেউই ইন্দির। গান্ধীর মত প্রগ্রেসিভ नहे. **जिनिहे धहे चाहेन करतिहालन।** ( हिम्रांत, हिम्रांत ) अल्जां: जिनि स्व चाहेन करतिहालन তাকে আপনারা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। এই আইন নতন ফিলোজফি অত্যায়ী, নতন চিতাধার। ন্তন বৈপ্লবিক জ্বিসঞ্জেনশিয়েল বিভোলিউশন অন্নযায়ী আনা হয়েছে। এটাতে নীতিগ্তভাবে আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি জানি না। বিশ্বনাথবাৰ বললেন অনেক আইন থাকছে, অনেক অম্ববিধা হবে, এটা যদি জ্যোতি বম্ব বলতেন তবে ব্যক্তাম। এই আইন কাব বিক্লনে লাগান হয়েছে ? গুণ্ডা, ব্লাক মার্কেটিয়ারদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছে কিন্তু কোন চাষী কি কোন সং মাছ্রবের বিরুদ্ধে কি লাগানে। হয়েছে ? তাই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি **এই যে ৪০০ কেস হয়েছে. একটা জাজ মেণ্টও** কি দেখাতে পারেন যে অলায়ভাবে প্রয়োগ কর। **হয়েছে কি কোন** চাষী, কিংম্বা কোন দবিদ্র বা মধ্যবিত্ত বা শ্রানিকের বিরুদ্ধে এই কেস প্রয়োগ করা **হয়েছে ? আমি নিশ্চিত** যে আইনের প্রয়োগ ভালভাবেই হয়েছে। বিশ্বনা**ধ**বাব বল্ছেন কেন সরকার এই ক্ষমতা নিচ্ছেন ? কেন না এই ক্ষমতা প্রামিকের বিরুদ্ধে যাবে, ক্ষকের বিরুদ্ধে যাবে, মধ্যবিতের বিক্লমে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি । সে কথা আসছে কি করে ? এই আইন কার জক্ত ? যারা স্থাবোটাজ করে, এ্যান্টিসোসাল এয়াকটিভিটি করে, ট্রেনে আজন লাগায়, প্ল্যান্ট ধ্বংস করে, জাতীয় ষ্টাল সম্পত্তি বিনষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রযোগ করা হয়েছে। **এই আইন কার জন্ম**? যারা আর্মস এ্যামিউনিশন স্মাগল করে আনছে, বন্দকের রাজনীতি **অফুসরণ করে,** যারা বোমার রাজনীতি অঞুসরণ করে তাদের জন্ম এই আইন হচ্ছে। স্নতরাং যদি জ্যোতি বস্ন এই আইনের বিরোধিতা করতেন তাহলে ব্যাতাম। বিশ্বনাথবাবর কাছে এটা আমি আশা করি নি। যদিও কন্সালটেটিভ কমিটিতে তাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন স্থতরাং আপনি বিরোধিতা করবেন, করা দরকারও, আপনি করেছেন সেজন আমি ছংখিত নই, সেটা আপনাকে করতে হবে। করেছেন বলে যে মোচা ভেঙ্গে গিয়েছে তা বলিনি, তা হবেও না। বিশ্বনাথবার প্রটেক্টেড প্লেস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিড়লার বাজীকে তিনি প্রটেক্টেড প্লেস করে **দিয়েছেন। আইন ছিল হু'বছর আডাই বছর, কথন**ও কি বিডলার বাডীকে প্রটেকটেড প্লেস বলে ঘোষণা করা হয়েছে? আমার এথানে আছে প্রটেকটেড প্রেস কোনগুলি। প্রটেকটেড প্লেস হচ্ছে কাষ্ট্রমস হাউস, পাওয়ার হাউসেস অব দি ওয়েই বেঞ্চল ট্রেট ইলেকটিসিটি বোর্ড, ডি ডি সি পাওয়ার সেঁশন, চুর্গাপুর ছীল প্ল্যান্ট, প্লান্ট অব দি মাইনিং এও এলায়েড মেশিনারী কর্পোরেশন।

# [6-45-6-55 p.m.]

আমরা প্রটেক্টেড প্রেস করেছি এ আই আর ষ্টুডিও, আমরা প্রটেক্টেড প্রেস করেছি পাওয়ার হাউস অব দি ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কপোরেসন, আমরা প্রটেক্টেড প্রেস করেছি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, গভর্গমেন্ট অব ইণ্ডিয়া প্রেস, চিন্তরঞ্জন লোকোমটিভ ওয়ার্কস, ত্র্গাপুর ষ্ট্রীলু এটসেট্রা। প্রকাশু লিন্ত এর রয়েছে। যেগুলি জাতীয় স্বার্থে দরকার সেগুলিকে প্রটেক্টেড প্রেস করা হয়েছে যাতে কেউ সেখানে এসে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে না পারে অগ্নিসংযোগ করতে না পারে, জাতীয় সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি করতে না পারে। আমি বিশ্বনাথবাবৃক্তে একথা বলতে পারি কোন দিল্লপতির গৃহ প্রটেক্টেড প্রেস এই সরকার করবেন না—অন্থ কোন সরকার করবেন কিনা জানি না। বিশ্বনাথবাবৃ সৎ মাহুষ ভাই তিনি স্বীকার করেছেন তিনি

এক সময় যে মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ছিলেন সেই মন্ত্রীসভার হোম মিনিপ্তার বিড়লাকে প্রটেকসন দিয়েছিলেন। আমাদের মন্ত্রীসভা এই জিনিস করবে না এবং কোন শিল্পপতিকে অথথা প্রটেকসন দেবেনা একথা আমি বিশ্বনাথবাবুকে বলতে পারি। তিনি এক সময় যে মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন সেই মন্ত্রীসভার জ্যোতিবাবু নামে এক ভদ্রলোক বিড়লাকে প্রটেক্সন দিয়েছিলেন। তারপব বিশ্বনাথবাবু বলেছেন কেন এটা করছেন, অক্য আইনে এই ক্ষমতা থাছে। অক্য আইনে বেসমস্ত ক্ষমতা আছে এই আইনেও যাদ সেই ক্ষমতা থাকে বা আসে তাহলে এই আইন এলে ক্ষতি কি প কিছ্ক অক্য আইনে যদি না থাকে তাহলে এই ক্ষমতা নিশ্রেই আনা দরকার যাতে সমাজে কেউ বিশুল্লান। আনতে পারে। প্রভাতবাবু বলেছেন অবহা যথন ভাল থয়েছে তথন কি দরকার এই আইনের প তিনি কথাটা একটু ঠাট্টা করেই বলেছেন। আনি বলেছি অবহা ভাল হলেও আমাদের আরও দায়িন্ত্রের সদ্যে সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাগতে হবে যাতে আর কোনদিন অবহা থাবাপ না হয়। আমরা এরজক্য চেষ্টা করিছি এবং পশ্চিমবাংলাকে যাতে সমৃদ্ধির পথে নিতে পারি, তাকে শক্তিশালী করতে পারি তারজন্য এই আইন আমরা করিছি। আমি আপনাদের এটুকু বলতে পারি আমরা বিত্যাকসন্যারি হিসেবে এই আইন আনির নি, প্রগ্রেসভ হিসেবেই এনেছি। আমর। এই আইন জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করবেন, সাধারণ মান্ত্রের স্বার্থে ব্যবহার করব না একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

The motion of Shri Siddhartha Shankar Ray that the Wost Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and a division taken with the following result:—

### DIVISION-I

#### Aves-138

Abdus Sattar, Shri Abedin, Dr. Zainal Aich, Shri Triptimay Ali Ansar, Shri Baidva Shri Paresh Baneriee, Shri Mritvunjoy Banerjee, Shri Ramdas Bapuli, Shri Satya Ranjan Barui, Shri Durgadas Bera, Shri Sudhir Chandra Bhattacharya, Shri Narayan Bhattacharvya, Shri Pradip Biswas, Shri Ananda Mohan Bose, Shri Lakhmi Kanta Chaki, Shri Naresh Chandra Chakraborty, Shri Gautam Chakravarty, Shri Bhabataran

#### Noes-32

A. M. O. Ghani, Dr.
Anwar Ali, Shri Sk.
Basu, Shri Ajit Kumar (Hoog)
Besra, Shri Manik Lal
Bhattacharjee. Shri Shibapada
Bhattacharya, Sri Sakti Kumar
Bhattacharyya, Shri Harasankar
Bhowmik. Shri Kanai
Das, Shri Bimal
Das Mahapatra, Shri KamakhyaNandan

Dihidar, Shri Niranjan Duley, Shri Krishnaprasad Ganguli, Shri Ajit Kumar Ghosal Shri Satya Ghosh, Shri Sisir Kumar Halder, Shri Kansari

### Aye<sup>8</sup>

Chattarai, Shri Suniti Chatterice, Shri Kanti Ranjan Chattopadhay, Shri Sukumar Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Barid Baran Das, Shri Rajani Das, Shri Sarat Chandra De, Shri Asamania Deshmukh, Shri Netai Doloi, Shri Rajani Kanta Dolui, Shri Hari Sadhan Dutt, Shri Ramendra Nath Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Fazle Haque, Dr. Md. Gayen, Shri Lalit George Albert Wilson-de Roze Shri Ghiasuddin Ahmed, Shri Ghosh, Shri Lalit Kumar Ghosh, Shri Nitai Pada Ghosh, Shri Prafulla Kanti Ghosh Moulik, Shri Sunil Mohan Gofurur Rahaman, Shri Md. Goswami, Shri Sambhu Narayan Gurung, Shri Gajendra Gyan Singh Sohanpal Hajra, Shri Basudeb Halder, Shri Birendra Nath Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hembram, Shri Sital Chandra Hembrom, Shi Benjamin Hemram, Shri Kamala Kanta Isore, Shri Sisir Kumar Jana, Shri Amalesh Khan, Shri Gurupada Khan, Samsul Alam Shri Lakra, Shri Denis Lohar, Shri Gaur Chandra M. Shaukat Ali, Shri

### Noes

Karan, Shri Rabindra Nath Mahata, Shri Thakurdas Mitra, Shrimati Ila Mondal, Shri Anil Krishna Mukherjee, Shri Biswanath Mukhopadhyaya, Shrimati Geeta Mukhopadhyaya, Shri Girija

Murmu, Shri Rabindra Nath Omar Ali, Dr. Sk. Panda, Shri Bhupal Chandra Phulmali, Shri Lalchand Roy, Shri Aswini Roy, Shri Soroj Saren, Shri Joyram Sarkar, Shri Nitaipada Sinha, Shri Nirmal Krishna

### Ayes

Noes

Mahato, Shri Madan Mohan Mahato, Shri Kinkar Mahato, Shri Sitaram

Mahapatra, Shri Harish Chandra

Mahabubul Haque, Shri

Maitra, Shri Kashi Kanta

Majhi, Shri Rup Sing

Maji, Shri Saktipada

Mal, Shri Dhanapatı

Malladeb, Shri Birendra Bijay

Mandal, Shri Nrisinha Kumar

Mandal, Shri Prabhakar

Mandal, Shri Santosh Kumar

Md. Safinlla, Shri

Md. Shamsuzzoha, Shri

Misra, Shri Ahindra

Misra, Shri Kashinath

Mitra, Shri Haridas

Mohammad Dedar Baksh, Shri

Mohammad Idris Ali, Shri

Moitra, Shri Arun Kumar

Majumdar, Shri Jyotirmoy

Molla Tasmatulla, Shri

Mondal, Shri Aftabuddin

Mondal, Shri Jokhi Lal

Moslehuddin Ahmed, Shri

Motahar Hossain, Dr.

Mukherjee, Shri Bhabani Sankar

Mukherjee, Shri Mrigendra

Mukherjee, Shri Sanat Kumar

Mukherjee, Shri Sankar Lal

Mukherjee, Shri Sibdas

Mukhapadhya, Shri Tarapoda

Mundle, Shri Sudhenda

Nag, Dr. Gopol Das

Nahar, Shri Bijoy Singh

Naskar, Shri Arabinda

Naskar, Shri Gobinda Chandra

Nurunnesa Sattar, Shrimati

Paik, Shri Bimal

Panja, Shri Ajit Kumar

### Ayes

Noes

Parui, Shri Mohini Mohan Paul Shankar Das Pramanick, Shri Gangadhar Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Roy, Shri Ananda Gopal Roy, Shri Birendra Nath Roy, Shri Bireswar Roy, Sri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Jotindra Mohan Roy, Shri Krishna Pada Roy, Shri Madhu Sudan Roy, Shri Santosh Kumar Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwijapada Sahoo, Shri Prasanta Kumar Samanta, Shri Saradindu Samanta, Shri Tuhin Kumar Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramkrishna Saren, Shrimati Amala Saren, Shri Dasarathi Sarkar, Shri Jogesh Chandra Sen, Shri Bholanath Sengupta, Shri Kumar Dipti Shamsuddin Ahmed, Shri Sharafat Hussain, Shri Sheikh Shaw, Sachi Nandan Singh Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Debendra Nath Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Tewari, Shri Sudhansu Sekhar Tirkey, Shri Iswar Chandra Topno, Shri Antoni

Tudu, Shri Budhan Chandra

The Ayes being 144 and the Noes 30, the motion was carried.

### Clauses 1 to 7

Mr. Speaker: There are no amendments to clauses 1 to 7. So I put clauses 1 to 7 to vote.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এাামেণ্ডমেণ্ট নেই কিন্তু প্রত্যেকটির উপর ডিভিশন হতে পারে, আমি আপনার অন্তমতি নিয়ে একটা ছোট্ট টেমেণ্ট করতে চাই যে কেন আমরা ক্লজ বাই ক্লজ ডিভিশন চাইছি। আমার কথা হলো 'এই সর্বাংগে দংশিল ফণী কোথায় বাঁধবো তাগা' এই আইনের কোন ক্লজটাকে আপত্তি করবো, এবং কোনটাকে সমর্থন জানাবো এর স্বটাই পড়ে দেখেছি। কোনটাই সমর্থন যোগ্য নয়।

# [6-55—7-05 p.m.]

মৃথ্যমন্ত্রী ও অন্তান্ত বিদ্বান ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি থারা উত্তর দিলেন, তাতে আমার কোন প্রেন্টের উত্তর হয় নাই। সব তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। আর যে উত্তর তাঁরা দিয়েছেন তাতে একটা নতুন কথা শুনলাম। এটা নাকি ভাববর্ষের প্রথম সোসালিষ্ট আইন socialist juris prudence অন্তসারে। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনে বিনয় ভূষণ থোয় যথন প্রধান adviser ছিলেন, তথন এথানকার বুরোক্রাটরা এবং পুলিশর। দিল্লার বুরোক্রাটদের সঙ্গে প্রামর্শ করে, যু আইন তৈরী করেছিলেন, সেটা হছে ভারতেব প্রথম সোসালিষ্ট আইন। সেই হিসাবে তাঁদের কেন ভারত-রত্ন উপাধি দেওয়া হবে না। সেও আমাব একটা প্রশ্ন আজকে মৃথ্যমন্ত্রীর কাছে রয়ে গেল।

আর বেসব আলাদ। আলাদা কথা তার। বংশছেন, আমি তার প্রত্যেকটা সপন্ধে আর কিবলবা? আমি একটু general বংলছি আর সব আইনই তো আছে, তব এটা করতে ক্ষতি কি ই আমাব প্রেণ্টটা ছিল এই সব বিষয়ে আইন আছে, কিন্তু প্রত্যেকটার scope বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা এর মধ্যে করা হছে এবং ওক অপরাধের জন্ম যদি ওকতর শান্তি হতো ১০ বছর, ১৫ বছর কোন অপরাধার, তাহলে আমার কোন আপত্তিছিল না। কিন্তু লগুতম অপরাধের জন্ম ওকতম শান্তির বিধান করা এটা কোনজমেই যুজ্জিযুক্ত হয় না। তাছাড়া সেই বিধানে কমনো ব্লাকমাকেটিয়ারদের বিক্রমে নয়, অত্যাচারীদেব বিক্রমে নয়। এটা মোটেই সোসালিই আইন নয়। পুরাদস্তর capitalist system এর মধ্যে বুরোক্রাট ও পুলিশ্রা যে আইন চেয়েছেন, এটা সেই আইন।

আমি যে পয়েণ্ট রেখেছিলাম, আর ওঁরা যে উত্তর দিলেন, আমি right of reply হিসাবে তার কোন উত্তর দিতে চাই না। না হলে প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমি লিখে থেখেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন তারা এছিয়ে গেছেন। তব্,আমি আশা করবো আছকে ওঁরা ভোটের জোরে পাস করলেও thoroughly তাঁরা এই আইনকে examine করবেন, revied করবেন তার উপর পাবলিক সেমিনার করবেন, debate করবেন, ল' ইয়ারদের ভাকবেন এবং অক্সাক্ত সকলকে ভাকবেন। তারপরে thoroughly এটাকে framing করে তাদের মতকে পুন্বিবেচনা করবেন। এই আশা প্রকাশ করে আমি আর প্রত্যেকটা ধারা বাই ধারা ভিভিশান কল করছি না। এই কথা আপনার কাছে পেশ করলাম।

The question that clauses 1 to 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 8

Mr. Speaker: There is one amendment in the name of Shri Kumar Dipti Sen Gupta.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, I am not moving the amendment.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 9 to 13

The question that clauses 9 to 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

### Clause 14

Mr. Speaker: There are three amendments. Two are in the name of Shri Kumar Dipti Sen Gupta and No. 5 is in the name of Shri Gyan Singh Sohanpal. The amendments are in order.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, I do not move the amendments. I shall simply request the Hon'ble Chief Minister to kindly consider, since the police administration is not today quite clean, many innocent persons are brought inside the jail, whether it will be desirable for him, or whether he will reconsider what I have tried to express through my amendment No. 4, which will have a wider effect on all the sections and provisions of the Indian Penal Code.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Sir, I beg to move that in clause 14 (a) in line 3, for the words "of or above the rank of a head constable", the words "above the rank of Assistant Sub-Inspector of Police" be substituted.

Sir, the Hon'ble Chief Minister, who is the mover of the Bill, has made my task easier. The Hon'ble Chief minister while moving the Bill has been pleased to express his willingness to accept the change that I propose to make through this amendment. I thank him for this and would now request him to formally accept the amendment.

Thank you

Shri Siddhartha Shankar Ray: This is accepted.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ এ্যামেণ্ডমেণ্ট যথন উঠেছে, এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট, খাইন যা আছে তার চেয়ে ভাল। কিন্তু এথানে আমি অন্তরোধ করতে চাই যে পুরানো আইন যা আছে অফিদারইন-চার্জ অব পুলিশ ষ্টেশন, দেটা কিন্তু নেওয়া হচ্ছে না, বলা হচ্ছে any Sub-Inspector will be given this power. I shall request the Government. যদি অফিদার-ইন-চার্জ হন he may be Inspector, he may be Sub-Inspector. আমরা আপোট করতে পারি, আদার ওয়াইজ আমরা ভোটে পারটিদিপেট করবো না-আই ও বলবো না এবং নো ও বলবো না।

্রীসিজার্থশঙ্কর রায়ঃ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, অফিসার ইনচার্জ পুলিশ প্রেশন আমরা রাথতে চেয়েছিলাম। আজকে অনেক আলোচনা হয়েছে এথানে। এই আইনে যে ক্রাইমগুলি হয়, সেগুলি সম্বন্ধে সেথানে অনেক অফিসার তারা গিয়ে কাজ করেন। ধরুন কাজে স্থাবোটেজ হচ্ছে প্লাণ্টের কিম্বা একটা জিনিষ নই করে দিছে, আর অফিসার ইনচার্জ পুলিশ প্রেশন সে ছাডা

যদি অক্ত কেউ না করতে পারে না যেতে পারে তাহলে পুলিশ ষ্টেশনের কাজও সথানে চলতে পারে না। তারজক্ত দরকার, কাজের স্থবিধার জক্ত অক্ত অফিসার, অফিসার ইনচার্জের জায়গায় যাতে অক্ত অফিসার যেতে পারে তার চেষ্টা করা। যদি কাজের অস্থবিধা নাহতো তাহলে বিশ্বনাথবারর এই প্রস্থাব আমরা নিতাম, কিন্তু কাজের যে অস্থবিধা তারজক্ত শ্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল মহাশয়ের যে এটামেওমেণ্ট সেটা আমরা সম্থন করতি।

The motion of Shri Gyan Singh Sohanpal that in clause 14(a), in line 3, for the words "of or above the rank of a head constable", the words "above the rank of Assistant Sub-Inspector of Police" be substituted, was then put and agreed to.

The question that clause 14, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 15 to 25 and Preamble

The question that clauses 15 to 25 and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to

Shri Siddartha Shankar Ray: Sir. I beg to move that the West Bengal Maintenance of Public Order Bill. 1977, as settled in the be passed.

### <sup>1</sup> 7-05—7-15 p.m. ]

The motion of Shri Sihhartha Shankar Ray that the West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed was then put and divisiou taken with the following result:

### DIVISION-II

#### Aves-144

Abdus Sattar, Shri Abedin, Dr. Zainal Aich, Shri Triptimay Ali Ansar, Shri Baidya, Shri Paresh Banerice, Shri Mrityungov Banerjee, Shri Ramdas Bapuli, Shri Satya Ranjan Barui, Shri Durgadas Bera, Shri Sudhir Chandra Bhattacharya, Shri Narayan Bhattacharyya, Shri Pradip Biswas, Shri Ananda Mohan Bose, Shri Lakhmi Kanta Chaki, Shri Naresh Chandra Chakraborty, Shri Gautam Chakravarty, Shri Bhabataran

### Noes- 30

A M O. Ghani, Dr

Basu, Shri Ajit Kumar (Hoog) Besra, Shri Manik Lal Bhattacharjee, Shri Shibapada Bhattacharya, Sri Sakti Kumar Bhattacharyya, Shri Harasankar Bhowmik, Shri Kanai Das, Shri Bimal Das Mahapatra, Shri Kamakhya-Nandan

Dihidar, Shri Niranjan Duky, Shri Krishnaprasad Ganguli, Shri Ajit Kumar Ghosal Shri Satya Ghosh, Shri Sisir Kumar

#### Aves

Chattaraj, Shri Sunit, Chatterice, Kanti Ranjan Chattopadhay, Shri Sukumar Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Barid Baran Das, Shri Rajani Das, Shri Sarat Chandra De. Shri Asamanja Deshmukh, Shri Netai Doloi, Shri Rajani Kanta Dolui, Shri Hari Sadhan Dutt. Shri Ramendra Nath Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Fazle Haque, Dr Md. Gayen, Shri Lalit George Albert Wilson-de Roze, Shri Ghiasuddin Ahmed, Shri Ghosh, Shri Lalit Kumar Ghosh, Shri Nitai Pada Ghosh, Shri Prafulla Kanti Ghosh Moulik, Shri Sunil Mohan Gofurur Rahaman, Shri Md. Goswami, Shri Sambhu Narayan Gurung, Shri Gajendra Gyan Singh Sohanpal Hajra, Shri Basudeb Halder, Shri Birendra Nath Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hembram, Shri Sital Chandra Hembrom Shi Benjamin Isore, Shri Sisir Kumar Jana, Shri Amalesh Khan, Shri Gurupada Khan, Samsul Alam Shri Lakra, Shri Denis Lohar, Shri Gaur Chandra M. Shaukat Ali, Shri

### Noes

Karan, Shri Rabindra Nath Mahata, Shri Thakurdas Mitra, Shrimati Ila Mondal, Shri Anil Krishna Mukherjee, Shri Biswanath Mukhopadhyaya, Shrimati Geeta Mukhopadhyaya, Shri Girija Bhusan

Murmu, Shri Rabindra Nath Omar Ali, Dr. Sk. Panda, Shri Bhupal Chandra Phulmali, Shri Lalchand Roy, Shri Aswini Roy, Shri Soroj Saren, Shri Joyram Sarkar, Shri Nitaipada Sinha, Shri Nirmal Krishna

# Aves

None

Mahato, Shri Madan Mohan Mahato, Shri Kinkar Mahato, Shri Sitaram Mahapatra, Shri Harish Chandra Mahabubul Haque, Shri Maitra, Shri Kashi Kanta Majhi, Shri Rup Sing Maji, Shri Saktipada Mal. Shri Dhanapati Malladeb, Shri Birendra Bijay Mandal, Shri Nrisinha Kumar Mandal, Shri Prabhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Md. Safiulla, Shri Md. Shamsuzzoha, Shri Misra, Shri Ahindra Misra, Shri Kashinath Mitra, Shri Haridas Mohammad Dedar Baksh, Shri Mohammad Idris Ali, Shri Moitra, Shri Arun Kumar Majumdar, Jyotirmoy Molla Tasmatulla, Shri Mondal, Shri Aftabuddin Mondal, Shri Jokhi Lal Mandal, Shri Khagendra Moskhuddin Ahmed, Shri Motahar Hossain, Dr. Mukherjee, Shri Bhabani Sankar Mukherjee, Shri Mrigendra Mukherjee, Shri Sanat Kumar Mukherjee, Shri Sankar Lal Mukherjee, Shri Sibdas Mukhapadhya, Shri Tarapoda Mundle, Shri Sudhendu

31

Paik, Shri Bimal

Nag, Dr. Gopol Das Nahar, Shri Bijoy Singh Naskar, Shri Arobinda Naskar, Shri Gobinda Chandra Nurunnesa Sattar, Shrimati

### Aves

Noer

Panja, Shri Ajit Kumar Parui, Shri Mohini Mohan Paul, Shri Bhabani Paul, Shankar Das Pramanick, Shri Gangadhar Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Roy, Shri Ananda Gopal Roy, Shri Birendra Nath Roy. Shri Bireswar Roy, Sri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Jotindra Mohan Roy, Shri Krishna Pada Roy, Shri Madhu Sudan Roy, Shri Santosh Kumar Roy, Shri Surendra Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwijapada Sahoo, Shri Prasanta Kumar Samanta, Shri Saradindu Samanta, Shri Tuhin Kumar Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramkrishna Saren, Shrimati Amala Saren, Shri Dasarathi Sarkar, Shri Jogesh Chandra Sen, Shri Bholanath Sengupta, Shri Kumar Dipti Shamsuddin Ahmed, Shri Sharafat Hussain, Shri Sheikh Shaw, Sachi Nandan Singh Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Debendra Nath Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Canapati Tewari, Shri Sudhansu Sekhar Tirkey, Shri Iswar Chandra

# Ayes Noes

Topno, Shri Antoni Tudu, Shri Budhan Chandra

The Ayes being 144 and the Noes 30, the motion was carried.

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972.

Shri Subrata Mukhopadhaya: Mr. Speaker, Sir, with your leave I beg to introduce the West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972.

(Secretary then read the Title of the Bill)

Shri Subrata Mukhopadhaya: Sir, I beg to move that the West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972, be taken into consideration.

Sir, this Bill seeks to replace the Ordinance promulgated on 23rd March, 1972, almost without modification except in clauses 14(3) (c) and 19(1).

Sir, the House is well aware of the appalling situation in the slums of Metropolitan Calcutta Roughly speaking, about millions live under sub-human condition in these slums. It is a life of squalor and filth of which we are all ashamed.

Obviously, the living condition in these slums must be bettered right now without any further delay. Apart from the question of being a health-hazard to the community and the breeding ground of explosive socio-political and malcontents, the existence of slums, as they stand today, is the negation of our sense of self-respect. If we are to be true to ourselves, our ideals and our responsibilities, we must improve and clear the slums.

As early as in 1958, the State Government enacted the Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum Dwellers Act for tackling appalling living conditions of the slum dwellers. But that Act was oriented to clearance alone entailing costly and time-consuming acquisition of various degrees of proprietory interests and made no provision for improved living conditions. The principle of assessment of compensation on the basis of "purchase price" of 1946 as laid down in the Act, has been held to be arbitrary and unconstitutional by the Courts while examining similar provisions in other statutes. The mandatory provisions there for alternative accommodations to affected persons within a redius of one mile of their existing place of residence proved to be in constraint.

In view of these experiences, the State Government decided to have a new comprehensive enactment provided for effecting environmental improvements in the living conditions of slum dwellers in the shape of such basic amenities like water supply, electricity, sanitary, latrines, drainage, sewerage, etc., in accordance with the improvement scheme under clause 10. For this purpose acquisition of the right of user, as clause 11 provides, over the private passage or pathways may be made by the compensation payable in pursuance of clause 15(2). In the areas where such improvements can be made only by demolishing the existing structures, the Bill envisages clearance and redevelopment in accordance with a scheme prepared under clause 13. For this purpose clause 14 provides for acquisition of any property within, adjoining or surrounded by any slum areas with compensation payable to the expropriated persons on the basis of the net annual income as laid down by the clause 15(2).

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1971 (Presidedt's Act No. II of 1971) was enacted under the provisions already pointed out by me. In keeping with the Constitutional requirements the Act was replaced with slight modifications by Ordinance promulgated by the Governor immediately after the revocation of the proclamation by the President. This Ordinance has now to be replaced by the Act of the State Legislature.

ডাঃ এ. এম. ও. গাঁণিঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটা এসেছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে আমর। সকলে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মনে আছে আজ থেকে ১৫ বছর আগে এই Slum clearance বিলকে নিয়ে আমর। এই বিধানসভায় তাঁর আলোচনা করেছি। তথন আমর। বিরোধীদলে ছিলাম। আপনিও বিরোধীদলে আমাদের দঙ্গে ছিলেন এবং তথনকার reactionary কংগ্রেস সরকারের Slum clearance বিল ছিলো তাতে আমরা অনেক চেষ্টা করে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে পেরেছিলাম। তারজন্য একটা Selection কমিটি হয়েছিল এবং তার হারা আমরা অনেক চেষ্টা কবে এমন একটা অবস্থার মধ্যে এটা পাশ করেছিলাম যেটা তথনকার সরকার এটা প্রয়োগ করতে পারল না। আজকে আপনি দেখছেন Statement of object and Reasons দেওয়া আছে। "Nothing tangible could however be done to deal with the massive problem of slums under the provisions of the Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum dwellers Act, 1958, mainly because of certain inherent drawbacks in the Act and inadequacy of funds for undertaking outright clearance by acquisition."

#### [7-15-7-25 p.m.]

তথন আমরা বলেছিলাম যে বড় বড় জমিদারদের এত বেনী কমপেনসেশন দিলে এক্সপেনসিভ হুরে যাবে স্লাম ক্লিয়ারেশ হবে না। যাই হোক সে যুগ চলে গেছে। আজকে যে নৃতন কংগ্রেস দিরকারের যুগ এসেছে তাদের কাছে আমরা আশা করেছিলাম যে আরো ভাল চেহারা নিয়ে বিলটি আমাদের কাছে আসবে। তখন আমরা বলেছিলাম যে স্লাম ভুধু কলকাতাতেই নং বাহিরের অনেক জায়গাতে আছে, সমস্ত প্রদেশে আছে এবং সেই উদ্দেশ্ত নিয়ে এই বিলটি এসেছে যেটা প্রয়োগ হবে সমস্ত প্রদেশে এবং বিশেষ করে লোকসংখ্যা বাড়ার জন্ত যথন আরবানাইজ্বেস

চলেছে কলকাতা সহর ছাডা বাহিরের মফংখল সহর ও সহরের আশাপাশের গ্রামের গরীব মানুষরা আসায় ঐ দ্রামের কাজে একটা সমস্তা সৃষ্টি করেছে। সেইজরু এই বিলটা এসেছে এবং আমবা এটাকে স্থাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এতে কয়েকটি জিনিস আছে যা দেখে আমি মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে। এখানে ক্লজ ৩-তে বলা হয়েছে "If the State Government is satisfied that the conditions of the land, huts or other structures in any area is such that the continued existence of such conditions would be injurious to public health or safety". এর সঙ্গে একটি ক্লব্ড এনাড করা যেতে পারে যেগুলির এরিয়া বর্তমান আইনের বাহিরে, কলকাতা এবং আশপাশের যেগুলি দাম অলবেডি ডিক্সেয়ার হয়ে গেছে এবং রেজিষ্টার্ড হয়ে গেছে দ্রাম এরিয়া, তাদের বাদ দিয়ে যেসব ভাষণা বেজিলার হয় নি কিছা সাম এরিয়া বলে গহীত হয় নি, সেইসব জায়গার মাপকাঠি দেওয়া যেতে পারে দ্রাম এরিয়া বলে ডিক্লেয়ার করবার জন্ম এবং যেগুলি দ্রাম এরিয়া বলে ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গ্রেচ্ছ জাদের বাদ দিয়ে এই মাপকার্মি দেওয়া হল। কেন না যেগুলি অলরেডি দ্রাম এরিয়া ডিক্সোর্ড করে দিয়েছেন সেগুলিকে যদি আবার নতন করে সার্ভে করতে যান তাহলে মিছামিছি মল্যবান সময় নই হয়ে যাবে। কাজেই এগুলিকে বাদ দিয়ে যেগুলি ডিক্লেয়ার হয় নি সেগুলি দার্ভে করুন। তারপরে আমরা দেখতে পাচিছ Where sewer mains exist or have been laid within one hundred metres. এগুলি রেগুরারাইজ করবার জন্ম নোটিশ দেবেন হাট ওনারদদের কাছে। আমার মতে যারা ঐ বসতি হাট ওনারদ রয়েছে, ঠিকা টেনেনটন রয়েছে তারা কিন্তু বছলোক নয়। তাদেরকে লো মিডল ক্লাশ বলা যেতে পারে। তাদের সম্বন্ধে একটা কিছু রেখে দিলে ভাল হয়। আমার মনে হচ্ছে ঐ ১০০ মিটারের বদলে যদি ৫০ মিটার করে দেন—আশপাশের মেন না করে যদি লাইন করে দেন, মেন হয়ত অনেক দরে থাকতে পারে, আশ্পাশেও না থাকতে পারে, কিন্ধ লাইন ডুন করে দেওয়া যদি যায় তাহলে তারা sewer কানেকট স্থানিটরি, করে নিতে পারে। সেইজন্ম হাট ওনারস এবং ঠিকা টেনানটস-এর ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। তারপরে আর একটি জায়গায় রয়েছে 'If within a period of three years from the date of issue of the notification under subsection (1), no declaration is published under sub-section (2), such notification shall cease to have effect on the expiration of that period". এত সময় দিছেল কেন? ১ বছর হলেই যথেই। এত সময় দিলে মিছামিছি তারা সময় নষ্ট করে দেবে। আমাদের ক্যালকাটা দ্রাম ক্লিয়ারেশ-এ ছিল, এখন দেখছি না-আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি ক্লত :৩(ডি)-র প্রতি। সেধানে দেখছি "The provision of alternative accommodation, temporary or permanent, for the inhabitants of the area who may be displaced by reason of the execution of the Scheme or any part thereof". এর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হবে সেটা ভাল করে বিলে মেনসান করা নেই। বর্তমান হাটগুলি ভেঙ্গে দেবার পরে তাদের কোথায় সরাবেন ? আপনার মনে আছে অধ্যক্ষ মহোদ্য, ক্যালকাট। দ্রাম ক্লিয়ারেন্দ বিল-এ আমরা বলেছিলাম যে তাদের হাফ এ মাইল কিংলা হাফ কিলোমিটার radius-এব মধ্যে বিহাবিলিয়েটেড করতে হবে টেমপোরাারিলি এবং একটা পাকা বিল্ডিং-এর জক্ত বলেছিলাম-মফঃস্বলে পাকা বিল্ডিং না হলেও অন্ততঃ একটা বাসস্থান থাকা দরকার, তাদের ক্যাম্পে যাতে সরিয়ে না দেওয়া হয় সেটা একটু দেখবেন।

তার জারগায় যে বিল্ডিং তৈরি হবে—দ্লাম ক্লিয়ার করে একটা বাড়ী তো তৈরি করা হবে, সেধানে দ্লাম ডুয়েলারসরা যেতে পারবে কিনা—আইনে অধিকার আছে, কিন্তু কি পরিমান ভাড়া নেবেন তার উপরই ডিপেণ্ড করে ঐ হাটে যারা থাকতো তারা ঐ সব বাডীতে যেতে পারবে কি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন, কোলকাতা শহরে বহু এরকম বিল্ডিং হরেছে, গভর্মেণ্ট হাউসিং এপ্লেট হয়েছে, ক্যালকাটা ইমপ্রভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট্রও করেছে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এপ্টেটর যেসব ফ্রাট রয়েছে তার ভাড়া অত্যন্ত বেশী। এমন কি ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট্রের যেসব ফ্রাট রয়েছে তার ভাড়া গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এপ্রেটের থেকে কম। আমার এরিয়াতে ক্রিষ্টোফার রোডে লো ইনকাম গ্রপ হাউসিং স্কীমে যেটা সি. আই. টি করেছে তার একটা ফ্রাট যাতে একটি ঘর, ছোট একটি স্পেস, কিচেন, বাথরুম রয়েছে তার ভাড়া ২০।২২ টাকা। কিন্তু কডেয়াতে গভর্ণমেন্ট হাউদিং এটেটে দেখানে ট রুমদ—ছোট ছোট রুম, তার ভাড়া ৭৮ টাকা। তাছাডা অক্সাকু জায়গায় আরো বেশী আছে—২০০।২৫০।৩৫০ টাকা আছে ডিপেন্ডিং আপন দি সাইজ। আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এটেটে যে ভাড়া তা নিশ্চয় আরো কম হওয়া উচিত বা হতে পারে। তারপরে ল্যাণ্ডের জন্ম যে কমপেনসেশন দেবেন সেটা একটা দ্রাব সিসটেম করলে ভাল হয় নাকি? কারন প্রায় সব জমিদার বড়লোক এবং তাদের অনেক বেশী কমপেনসেশন দিতে হবে, কাজেই সেখানে একটা দ্রাব সিসটেম করা যায় কি না সেটা আপনারা ভেবে দেথবেন। কেন না আগে ছিল এবং এতেও বোধ হয় সাছে যে ইনটার্মিডিয়ারী ক্মপেনসেশন যা দেবেন সেটা ল্যাণ্ডের ২০ টাইমস এবং হাটের জন্ম দেবেন ৫ টাইমস। জমির মালিকরা জমিদার, তারা বডলোক, কিন্তু হাট ওনাররা বেশীরভাগই লোয়ার মিডিল ক্লাস, গরিব মাম্বয়। জমিদারদের ২০ টাইমস দেবেন আর হাট ওনারদের ৫ টাইমস দেবেন এটা সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেথবার জন্ম অন্তরোধ জানিয়ে বলছি গরীব মাতুষদের প্রপোরসনেটলি বেশী দেওয়া উচিত এবং বড জমিদারদের কম দিতে পারেন। আমি ফরম্যালি কোন এ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করছি না তবে গভর্ণমেণ্টকে বলছি এণ্ডলি এ্যাক্সেপ্ট করে দেখন কোন পরিবর্তন করা যায় কি না যাতে বস্তিবাসীদের সাহায্য করা হবে। দ্রাম এরিয়া পরিষ্কার করে নতন বিক্তিং যা করবেন তাতে যাতে বস্তিবাসীরা কম ক**প্ট পায় এবং বড় বড় জমিদার তাদের য**দি টাকা নিতে হয় তাই নিয়ে করবেন এবং গভর্ণনেন্ট সাবসিডাইস্ভ থারে ভাডা যাতে কম হয় এবং বন্ধিবাসীর। ঠ বাডীতে যাতে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন। এই বলে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে শেষ কবছি।

শ্রীনিবপদ ভট্টাচার্য্যঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলকে সমর্থন করছি এইজন্য যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে বিষয়টা অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে যা আলোচনা করলাম সেটা শুধু আইন পাশ করেই আইন শৃঙ্খলা রাথা যায় না, যদি না এমন একটা পরিবেশ আমরা তৈরী করি যে পরিবেশের মধ্যে মাল্লয় স্থলরভাবে বাঁচবে, মাল্লয়ের মত বাঁচবে বা তারা বিকাশ লাভ করার স্থযোগ পাবে। সেই পরিবেশ যদি না থাকে, যদি দেখা যায় একদল মাল্লয় বাড়ীতে বাস করছে, আর একদল মাল্লয় অস্থান্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাছে তাহলে যতই আমরা আইন পাশ করি না কেন মাল্লয় বিদ্যোহ করবেই। আজকে এটাই হছে সমাজের বড় প্রশ্ন। সরকারও আজকে প্রতিজ্ঞাবন। বাংলাদেশের মার্য্য একটা রায় দিয়্লেছেন নির্বাচনের মার্য্যকত যে তাঁরা চান বাংলাদেশে শান্তিশৃন্থলা থাকুক।

[7-25-7-35 p.m.]

আমরা যেটা দেখেছি সন্ধাসের যেসব কারণে শিকার হয় এই কারণগুলি যদি অবসান করতে না পারি তাহলে মান্থবের বিদ্রোহ করাটা স্বাভাবিক। নকশালবাড়ী সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি, নকশালবাড়ী যুবকদের বিভ্রাস্ত করতে পেরেছে, আজকে স্লাম এরিয়ার,

বছ বন্ধিতে, কলোনীতে দেখুন সেইসব যুবকদের বিভ্রাস্ত করে সন্ত্রাসের রাস্তায় নিয়োজিত করেছে। এর মূল কারণগুলি আমাদের দূর করতে হবে। এই অর্থ নৈতিক বৈষমা রয়েছে— একদল মাসুষ অস্বাস্থ্যকর জারগায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে, যক্ষা রোগে মরছে, মাসুষের মত বাঁচবার পরিবেশ নেই, আর একদল প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে, এই যে অর্থ নৈতিক বৈষম্য একে যদি দুরু করতে না পারা যায় তাহলে যতই শান্তিশৃন্ধলার জন্ম আইন পাশ করি না কেন মানুষ বিদ্রোহ কববে। এই যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এয়া**ন্টি** সোসাল এয়াকটিভিটি করে এর কিন্তু শিকার হয় এইসব বন্ধির কলোনীর ছেলেরা, অথচ এরা করে না। আজকে ওয়াগন ভাঙ্গে বড় বড় লোক এবং পুলিশ, আর তার শিকার হয় এই বন্তির কলোনীর ছেলেরা। আজকে যদি পুলিশ, বড় বড় লোক না থাকে তাহলে ওয়াগন ভাঙ্গতে পারে না। আজকে স্মার্গালংএর শিকার হচ্ছে বন্তির কলোনীর ছেলেরা। আজকে যে সেক্সান স্মাগলিং করছে তারা হচ্ছে বড় বড় লোক এবং তার সাথে পুলিশের যোগ রয়েছে, কিন্ধু তার শিকার হচ্ছে এইসব ছেলেরা। গ্রামে চালের চোরা-কারবারী করছে জোতদাররা, কিন্তু শিকার হয় অন্তরা। স্ততরাং যে পরিবেশের মধ্যে মাছুষ তার প্রিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে সেই পরিবেশ যদি সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে আইন শুলা যুত্ত পাশ করিনা কেন মান্তুষ স্বাভাবিকভাবে বিদ্রোহ করবে। আজকে নকশালবাড়ী ডেবরা, গোপীবল্লভপুর-এর যে আন্দোলন তার কতকগুলি কণ্ডিসান ছিল, সেই কণ্ডিসানগুলি ক্ষকদের সেই দাবিগুলি নিয়ে তাদের বিভান্তির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। আজকে যদি সেই ক্লুষকদের সমস্তার সমাধান না করা যায় তাহলে যতই আইন পাশ ক্লুক না কেন আমার মনে হয় সাধারণভাবে কৃষক বিদ্রোহ করবে। আজকে ব্যারাকপুর বেলটের উপর যে কলোনী রয়েছে তারা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। তারা দেখতে পাচ্ছে যেভাবে তারা বাস করছে, যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকছে তাতে কোন সভা জগতের মান্ত্র্য বাস করতে পারে না। আজকে আমরা বাংলাদেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রতিষক্ষ। সেটা । যদি আমরা করতে না পারি তাহলে যতই আইন পাশ করি না কেন, জনশৃঙ্খলার কথা বলি না ্কন আজকে এরা বিভিন্ন দিকে শিকার হতে বাধা। আজকে বন্তি উন্নয়ন সম্পর্কে যে আইন এসেছে সেই আইন শুধু আইনই থাকবে যদি না বস্তি জীবনের উন্নতি করা যায়। আঞ্চকে আমরা দেখি একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে সমস্ত জীবন রয়েছে। একদল মান্তয় দেখতে পাচ্ছে প্রাচ্রের মধ্যে বাস করছে, প্রচুর আলো, জল, বাতাস পাচ্ছে, আর একদল মান্ত্র বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর ঘরে যেখানে আলো নেই, জল নেই, বাতাস নেই এমন একটা আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে, ফলে তাদের মধ্যে একটা ফ্রাসটেসানের ভাব রয়েছে, এই যে সমাজব্যবস্থা একে আমাদের ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে হবে। যদি সত্যিকারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয় তাহলে r আমাদের এমন একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করতে হবে যে পরিবেশ বিভিন্ন কর্মস্থচীর মাধ্যমে ক্রিয়েট 🕨 করার জন্ম আমাদের সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই পরিবেশের মধ্যে এই রকম বৈষ্ম্য থাক্বে না। সেটা যদি না করতে পারি তাহলে ষতই আইন পাশ করি না কেন সাধারণ মাহ্ম বিজোহ করবে। স্বতরাং এই যে বন্ধি আইন আমরা পাশ করছি এতে বন্ধির উন্নতি আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে বন্তির মাত্র্য আলো, জল, বাতাস পায়, তারা যেন মনে না করে রাত্তিবেলায় যথন ঘুমিয়ে থাকবে তখন বৃষ্টি হলে তাকে বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। আজ্র তাঁরা যাতে মনে করতে না পারেন যে তাদের বোন ঐ বন্ডির মেয়ে বলে যদি তার বিয়ে ভাল ছেলের সঙ্গে নাহয়, তার পরিচয় বস্তির ছেলে বলে সমাজের কাছে অপাংক্তেয় হয় এই যে পরিবেশ এই পরিবেশকে আজকে যদি মুক্ত করতে না পারেন, যদি পরিবেশ থেকে মান্ত্র্যকে বাঁচার অবস্থায় আনতে না পারেন তা হলে আইন পাশ করলেও লোক সন্ত্রাসের শিকার হবে। এই

ঘাঁরা আকিসোসাল আকটিভিটি করেন যে বিজনেস মাান সারকেল আচে আমি মনে করি এাাি উদাসাল এাকটিভিটির মূল উল্লোক্তা তারা। এই এাাি উসোসাল এাাকটিভিটি আজকে বন্ধ করা যায় যদি এই পুলিশ ও এই ছ'টা সেকসানকে দমন করা যায় তাহলে কোন এটা ণ্টিসোসাল প্রাকটিভিটি হতে পারে না। প্রমাণ বলতে পারি ওয়াগান ব্রেকিং, স্মাগলিং যে কোন কথাই বলন না কেন এয়া কিসোসাল এয়াকটিভিটিতে এই যে ওয়াগান ব্রেকিং করা হয় সেই মাল কারা কেনে ? মা**ল কেনে বিজনেস ম্যানরা। এই বিজনেস ম্যানরা** তাকে সহযোগিতা করে, আর সহযোগিতা করে পুলিশ, এবং শিকার হয় হতভাগ্য যুবকরা যারা ধঁকে ধঁকে মরছে ঐ সব কলোনীর বড বড বন্তির মধ্যে। স্রতরাং তাঁরাই হচ্ছেন শিকার, আর শিকার হচ্ছেন গ্রামের কিছ কিছ গরীব कृषक ছেলে यात्रा होतार होनान कत्रह। किन्न य होता होनान करत के विकास मानि, वड ব্দ জোতদার তাদের হাতে বড বড প্রদিশ অফিসার আছে। সমাজের এই যে বৈষমা বয়েছে এটা দর করতে হবে। এটা দর করার চেষ্টা করুন। যে ১৭ দফা কর্মস্থচী আপনারা উপস্থিত করেছেন তাকে কার্য্যে পরিণত করুন। আমি মনে করি তাকে কার্য্যে পরিণত করলে বাংলা-**দেশে যুবকশক্তি যে ভাবে পেছনে এসে দ**াড়িয়ে বিপুলভাবে জিতিয়েছে এবং ফলে যে আইন শু**খলা আজকে জেগেছে তাকে পুলিশ নিরাপত্তা দিছেে না, পুলিশ** তাদের বাঁচাতে চেটা করছে না। তার বিরুদ্ধে রুথে দাঁডিয়ে আমরা বাংলাদেশের আইন শঙ্খলা রক্ষা করবে। তাই আমার মনে হয় যতই আইন পাশ করুন না কেন যদি সাধারণ মামুষ এই চিন্তা করেন, তাদের উন্নতির জন্ম চিন্তা না করেন তাহলে আইন শৃঙ্খলা ঐ আইনেই থেকে যাবে তাকে কার্য্যে পরিণত করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি আজকে যে আইন বন্ধি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে, সেটা শুধ কলকাতার না যাতে সমস্ত বাংলাদেশে এই আইন হয় তা আমরা দেখতে চাই। ৫ বছরের মধ্যে এরপ একটা বস্তি নেই বা থাকবে না এই অবস্থা আমাদের সরকার এনে দিয়েছেন এটা দেখতে এই অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। একটা জিনিষ বঝতে হবে একটা ফলকে যদি আলো-বিহীন অবস্থায়, যতই স্থলার হোক না কেন, তাকে রেথে দেন তাহলে সে মরে যাবে। আবার যদি বাগানের জলহাওয়ায় তাকে মাছুষ করেন দে ফুল একটা গোলাপ আকারে দেখা দেয়। এটা আজকে বুঝতে হবে, এটা না যদি বোঝা গায় তাহলে আমরা যে সমাজবাদের চিন্তা করচি গরীবী হটাও এর কথা চিস্তা করছি, যে বক্তব্য দিচ্ছি, যে আইন শৃঙ্খলার কথা বলছি, সে কিছুই থাকবে না। তাই আমি মনে করি এই যাঁরা দ্লামে বাস করছেন, বস্তিতে বাস করছেন তাদের দিকে একটু নঙ্গর দেবেন। যাঁরা এতদিন ধুঁকে ধুঁকে মরছেন, বস্তিতে কোনমতে অন্ন সংস্থান করছেন আঞ্জকে যথন বন্ডি উন্নয়ন করবেন তখন তারা যাতে ঘর পায় অল্প টাকায় তার ব্যবস্থা করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কদছি।

শ্রীপ্রাদীপ ভট্টাচার্য: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গ বন্ধি অঞ্চল উন্নয়ন ১৯৭২ বন্ধি বিশবে পূর্ণ সমর্থন জানাছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে পৃথিবীতে মানুষ 'যেথানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার পরিবেশ মানুষকে তৈরী করে, পরিবেশ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিবেশ মানুষকে পরিচালিত করে। পরিবেশকে যত পরিছন্ন রাখা যায় স্থলর রাখা যায়, সেথানের মানুষও তত স্থলর ও চিন্তাশীল হয়ে ওঠেন।

## #[ 7-35-7-42 p.m.]

এই আইনের মাধ্যমে সরকার এই জিনিষটা তৈরী করতে চাচ্ছেন। সরকার চাইছেন গরীব মাছ্রষ যাঁরা বন্ধী অঞ্চলে বাস করেন, যাঁরা প্রতিদিন অহতব করেন আমাদের জীবনে নিরাপত্তা ব নেই, আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন উন্নতি নেই তাদের যাতে উন্নতির দিকে নিয়ে আসা যায় সে জক্তই এই আইন আনা হছে। আমাদের সরকার যথন আইন তৈরী করছেন অক্সায়কে দমন করার জক্ত, অক্সদিকে তেমনি সমাজজীবনকে উন্নতভাবে গড়ে তোলার জক্ত আইন রচনা করছেন। স্বাসাচীর মত এক দিকে সমাজ জীবনে অত্যাচারকে দমন করছেন আইনের মাধ্যমে, অক্সদিকে যারা নিপীড়িত হছে অর্থ নৈতিক বৈষম্যতার জক্ত তাদের জক্ত নৃতন করে পরিবেশ রচনা করা হছে যে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা অক্সভব করবে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক এবং সেই হিসাবে আমাদের স্থানক তাঁবের বাচার অধিকার আছে। যারা বিজ্ঞালী ধনী বড় বড় দালানওলা অট্টালিকায় থাকেন তাঁদের কেবলমাত্র বাচার অধিকার নেই—তাদেরও বাচার অধিকার আছে। জন্ম নিয়েছি গরীবের বাডীতে বলে সেটা আমাদের কোন অপরাধ নয়। স্থতরাং এই আইনের সমর্থন কেবলমাত্র যুক্তির মাধ্যমে নয়, যুক্তির মধ্য দিয়ে এই আইনকে সকলের সমর্থন জানান উচিৎ আগামীদিনে নৃতন পশ্চিমবাংলা গড়ার বিষয় নিয়ে। তাই আপনার মাধ্যমে এই আইনকে সনর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি।

**শ্রীপ্রত্ত মখার্জী** : মি: স্পীকার, স্থার, সবচেয়ে আনন্দের কথা এবং আপনার মাধ্যমে সদস্যদের ধ্যুবাদ জানাই যে এই বিলের বিরোধীতা করে একজন সদস্যও এই হাউসের মধ্যে বক্তবা রাথেন নি। সমর্থন করে অনেকে কিছ কিছ ধারায়, উপধারায় পরিবর্তন চেয়েছেন। যেমন ডা: গণি বলেছেন Cl. 11(5) সম্বন্ধে। কিন্তু কোন formal amendment না থাকায় এখন সেই ধারায় এবং উপধারায় কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা এটা সমস্থ সহাতভতি দিয়ে বিচার করতে চাই। সামগ্রিকভাবে বিলটা জনকল্যাণ্মলক বিল। বিলের একটা থস্ডা place করা হয়েছে। আরও কিছ কিছ নাননীয় সদস্য বক্তবা রেখেছেন সমর্থন করার জন্ম এবং জাঁরা যে পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রেখেছেন তা ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। যেমন শিবপদবাব যা বলেছেন তাঁর সঙ্গে আমি সব জায়গায় একমত নই। সমক কেশে সমন্ত সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্ম পুলিশ এবং অক্সাক্তরা দায়ী একথা আমি বিশ্বাস করিনা। কারণতা যদি হোত তাহলে পুলিশ এবং সেই শ্রেণীর মান্নুষের উপর নানারকম আইন এবং বিধিপ্রয়োগের একটা সামাজিক বাবস্তা করা হোত। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি কোলকাতা এবং শহরতলীতে বস্থীউন্নয়ন যদি না হয় তাহলে T.B. রোগ সারতে পারে না। তাই সরকার জনকল্যাণ্মলক কথা চিন্তা করে এই বিল এনেছেন এবং পুরাতন বিলকে নৃতনভাবে পাশ করান হচ্ছে। এ'দক থেকে সকলের অভিনন্দন জানানো দরকার। তাই আমি সকলকে অন্তরোধ করব থেট। পাশ করা হয়েছে সেটাকে সকলে অন্নমোদন করুন।

The motion of Shri Subrata Mukhopadhaya that the West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

#### Clauses 1 to 26 and Preamble

The question that Clauses 1 to 26 and the Preamble do stand part of the Bill was then Put and agreed to.

Shri Subrata Mukhopadhaya: Sir, I beg to move that the West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill. 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

## Adjournment

The House was then adjourned at 7-42 p.m. till 1 p.m. on Wednesday, the th April, 1972, at the "Assembly House", Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesay, the 26th April, 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chai, 10 Ministers, 7 Ministers of State, 2 Deputy Ministers and 197 Members.

#### Oath or Affirmation of Allegiance

1.00-1.10 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of younave not yet made an Oath or Affirmation of Allegiance, you may kindly do?

(There was none to take Oath)

Mr. Speaker: Questions relating to public uncrtakings of commerce and Industries Department may be held over as the souble Minister in-charge is not available today.

# STARRED QUECIONS ( to wkich Oral answs were given )

# গড়বেতা থানায় সেচকা ও বিদ্যাৎ সরবরাহ

- (ক) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানা <sup>নিকা</sup>য় সেচকার্যের সাহায্যের জন্য যে গভীর নলকুপ, নদী থেকে জল তোলার ব্যবহৃ অগভীর নলকুপ ইত্যাদি আছে এগুলিতে বিহৃৎ সরবরাহের কোন ব্যবহা আছে ';
- (ধ) থাকিলে করটি ক্ষেত্রে; এবং

(গ) মেদিনীপুর জেশার বিভিন্ন থানায় গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বংসরে আরও কতগুলি গ্রামে বিছ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে এবং আগামী বংসরে কতগুলি গ্রামে বিছ্যুৎ সরবরাহ হবে ?

# **এীআবৃদ বরকত আজায়াল গণি খান ১৮ বিরী:** (ক) আছে।

- (খ) ৪টি গভীর নলকপের ক্ষেত্রে।
- (গ) ১৯৭১ সালে বিভিন্ন থানার ৫ টি মৌজায় বিহাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

  ৯৭২-৭০ সালে কতকগুলি মৌজায় বিহাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে তাহা চূড়ান্ত হয়
  না

শ্রীসরোও রায়ঃ ঐ যে চারটা গভীর নলকুপের ক্ষেত্রে—এটা কোন কোন জায়গায়?
শ্রীজাবুল পরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরীঃ নামগুলি এখন দিতে পারছি না,
নোটিশ দিলে প্রেজানাতে পারি।

শ্রীসরোজ রা: এই যে আপনি (গ) প্রশ্নের জবাব দিলেন ৫০টি থানায় বাংলাদেশে বিজ্যৎ সরবরাহ করবেন। এথানে কতগুলি মৌজা আজে সেই মৌজাগুলি ফাইনালাইজেশন হয় নি, আপনার! যথন নামগুল ফাইনালাইজ করবেন—যেমন আমার কাছে তথা আছে কোন্কোন্ জায়গায় ১০।১২টি লিফ্ ইরিগেশন আছে সেথানে বিজ্যৎ না গিয়ে যেথানে মাত্র একটা লিফ্ট ইরিগেশন আজে সেথানেদিছেন, সেইজেল এই মৌজাগুলি যথন ফাইনালাইজ করবেন যে কোন্কোন জায়গায় যাবে তথন থোনকার লোক্যাল, এম, এল, এ,-দের সঙ্গে কন্সান্ট করবেন কিনা ?

শ্রী আবুল বরকত আতিয়াল গণি খান চৌধুরী: নিশ্মই করবো। এই স্বীমগুলি আগেই ছিল, প্রেজেট গভর্ণমেট আসার পরে আমরা এটাটেনশন দিচ্ছি যাতে ভিপটিউবরেল, খ্রালোটিউবওরেল, রিভার লিফ্ট ইরিগশনে যাতে আমরা আগে ইলেকট্রাসিটি দিতে পারি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাদঃ এই েবৈছাতিকরণ সম্বন্ধ আপনি বললেন যে ৫০টি জারগার করা হবে ১৯৭১-৭২ সালে, আমার প্রান্ধহছে যে জারগাটা সিলেকশন করবেন সেটা গ্রামের কারা করবেন ? সেথানে লোকাল এস, ২, ও, বা যারা এ্যাডমিনিট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা করবেন?

শ্রীআবুল বরক্ত আতায়াল গণি। ন চৌধুরী: এগুলি প্রেজেট গভর্ণনেট আসার আগেই গিলেক্টেড হয়েছিল। এই পলি নিয়েছিল তথন যে ডেভেলা নমেট বোর্ড এবং ডিট্রাক্ট ওডেভেলা পমেট বোর্ড ছিল তাদের মাধ্যমেই এইগুলি গিলেক্টেড হতো। আমরা বর্তমানে যে এপলি নিবো তা পরে এগানাউল করবো। কিন্তু এখন আমাদের চিফ মিনিট্রার এগানাউল করেছেন যে দশ হাজার প্রামে ইলেক্ট্রিফিকে করবেন। কি প্রসেসে করবেন সেই প্রসেসে এম, এল, এল. এ যারা আছেন তাদের কাছ কে তার সাজেশন নিয়ে এবং টেকনিক্যাল ফে সিলিটিজ দেখে তার পলিসি ঠিক করা হবে এই সই পলিসি আপনাদের জানান হবে।

শ্রীলাজ রায়: এখানে আপনি লোক্যাল শিনারি যেটা করবেন ভাবছেন পুরানো মেশিনারি সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন, আপনি কি এমন ছি ভাবছেন যে এই নৃতন মেশিনারি কাদের স্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে করবেন ? মেশিনারিটাকভাবে হবে চিন্তা করছেন ?

শ্রী আবুল বরকত আত'রাল গাঁথ খান চৌৰুরী: সে চিস্তা এখনও করিনি। এখন যে প্রেক্ত আছে তাতে আমরা এবার ১০ হাজার গ্রামে দেবা। এটা একটা টেরিফিক স্কীম হাতে নিম্নেছি। এ বিষয়ে ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা একটা স্কীম চেয়েছি যে এই ১০ হাজার গ্রামে কিভাবে হতে পারে এবং এ্যাজ আই সেইড, প্রত্যেক ডিব্রীক্তে আপনাদের সঙ্গে বসে আপনাদের সাজেশন নেবাে যে কোথার প্রাইম্রারিটি দেওয়া হবে ডিপটিউবয়েল, রিভার লিফ্ট ইরিগেশন স্কীম এ্যাও স্থালে। টিউবয়েলকে।

শ্রী আশ্বিনী রায়: এই যে আপনি বললেন প্রাইরোরিটির ক্ষেত্রে লিফ্ট ইরিগেশনের কথা। ডি, ভি, সি, এরিয়াতে বহুদিন হল লিফ্ট ইরিগেশন চালু আছে। এই জায়গায় আরো বেশী সম্প্রদারণ করা যায় সেকথা চিন্তা করে ডি, ভি, সি, এরিয়াতে প্রাইরোরিট দেওয়ার কথা চিন্তা। আপনি করছেন কি না?

শ্রীআবুল বরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরী: আমি ত বারবার আপনাদের বলছি থে ২০ হাজার গ্রামে দেবার কথা যা আমাদের চিফ মিনিষ্টার বলেছেন সে সহদ্ধে আমরা আগে ডিপাটমেন্টালি কি করে ফি জিবিল হবে উইদিন দি স্পেসিফায়েড পিরিয়ড অব টাইম সেটা আমরা আগে দেখছি। এটা দেখবার পরে কোন কোন এরিয়াতে করবো সেটা আপনাদের সঙ্গে বদে এ্যাডজাই করবো। ডি, ভি, সি, এরিয়াতে হবে না তাতো নয়।

#### [ 1-10—1-20 p. m. ]

#### Educated Unemployed Youths

- \*163. (Admitted question No. \*238.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—
  - (a) if the Government has prepared any time-bound scheme or proposal for creating adequate avenues for employment of the educated unemployed youths of this State: and
  - (b) if so-
    - (i) what are the schemes or proposals; and
    - (ii) how many educated unemployed youngmen are likely to be benefited by such scheme within the current year?

#### Dr. Gopl Das Nag :

- (a) Not yet.
- (b) (i) and (ii)—Does not arise at this stage.

শ্রীরজনীকান্ত দলুই: মাননীর মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি মেদিনীপুর জেলায় যে সমত শুক্ত পদগুলি আছে সেগুলিতে মেদিনীপুর জেলার বেকার ছেলেদের নেবার স্প্তাবনা আছে কি না?

ড: গোপাল দাস নাগ: এই প্রশ্ন থেকে এটা উঠে না, নোটিশ দিলে বলে দেব।

শ্রীসরোজ রায়: আপনি প্রশ্নের প্রথমটার জবাবে বশলেন নট ইয়েট, স্নতরাং পরেরটা ডাজ

্রারাইজ্ব লালেন, যাই হোক কয়েকদিন আগে ক্যাবিনেট বেঞ্চ থেকে একটা প্রেটিযেন্ট ছিল যে মাঞ্চলে কতকগুলি আল ইণ্ডাষ্ট্র করা হয়েছে যেগুলিকে কটেজ বলে বলা হয়েছে, তাতে কিছু ন্এপ্লয়েডদের প্রায়েম সল্ভভ হবে, এ বিষয়টা আপেনি জানেন কি ?

**ড: গোপাল দাস নাগ:** না এটা আমার জানা নাই।

শ্রীমিতাইপদ সরকার: আপনি কি এটা জানেন যে ইতিপূর্বে সরকার থেকে এমন একটা বিণা করা হয়েছিল যে কলেজের ছাত্রদের অবসর সময়ে, ছুটির সময়ে কাজের ব্যবস্থা করবেন, এটা চিকিনা ?

**ভঃ গোপালদাস নাগঃ** না, আমার জানা নাই।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: আপনি কি জানাবেন যে-সমন্ত আফিসে এথন কিছু কিছু পদ লি আছে এই বছরের মধ্যে সেগুলি পূরণ করা হবে কিনা এবং ওভারটাইম বন্ধ করে দিয়ে এই বের মধ্যেই সেই পদে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা হবে কিনা ?

ছিঃ স্পীকার: দিস কোম্চেন ডাজ নট এারোইজ।

**্রীআবস্তুল বারি বিশ্বাস:** থবরের কাগজে এটা দেখেছিযে বাংলাদেশের চা-শিল্প যদি ট্রায়ত্ত করা হয় তাহলে অনেকগুলি লোকের কর্মসংস্থান হবে। এথন এই চা-শিল্প যদি ষ্টায়ত হয় তাহলে কি সেথানে শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত ছেলেদের কর্মসংস্থান হবে?

মিঃ স্পীকার: যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় তাহলে, আই ডিসএলাউ ইট, ছটো প্রশ্ন করেছেন, গুঁডাজ নট এরাইজ।

**শ্রীত্যাবতুল বারি বিশাসঃ** বাংলাদেশের চা-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে সেধানে লোকের সংস্থান হবে কিনা ?

মি: স্পাকার: আগে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে কিনা, হোয়াই আর ইউ পুটিং টু কোশ্চেন?

ড: এ. এম, ও' ঘানিঃ আপনি ঐ প্রশ্নের উত্তরে বললেন নট ইয়েট, এখন এই যে ফীম প্রেয়ার্ড করার কথা, এই সম্বন্ধে কোন স্কীম বা পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ড: গোপাল দাস নাগ : নিশ্চয়ই আছে।

শ্রী অধিনী কুমার রায়: আপনি বললেন কোনরকম প্রোগ্রাম নেওয়া হয় নি, কিছু আমার ছি কতকগুলি জিনিষ এসেছে যেমন করাল ইলেকট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম নিয়েছেন, ডিছিং নাটার ব্লক লেভেলে সাপ্রাই করবার স্বীম নিয়েছেন, এই ছটি স্বীমে কতগুলি লোককে স্কিন্ত বং আক্ষকিক্ত মিলিয়ে নেওয়া হবে তা বলতে পারেন কি?

बि: च्नीकातः मिन काएन जांक नरे वार्याहेक।

## ফ্রেজারগঞ্জের বাঁধ

👫 •১১৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং •২৪৫।) 🕮 মনোরঞ্জন হালদার: সেচ ও বিতাৎ ভাগের মন্ত্রিমহোদর অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইছা কি সভা যে, ফুেজারগঞ্জের সাগরসংলগ্ধ বাঁধটি নির্মাণের পরেই ভালিয়া সাগরে মিশিয়া গিরাছে: এবং (খ) সত্য হইলে, (১) এ বাবদ কত টাকা থরচ হইয়াছিল ; (২) এ ব্যপারে সরকার ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহা কি ?

# শ্ৰীআবত্নল বরকত আতায়াল গনি খান চৌধুরী:

- (क) হাঁা, ফ্রেজারগঞ্জে অবস্থিত মৌসিনি দ্বীপের দক্ষিণস্থ বাঁধটি নির্মাণের পর ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে ও প্রবশ সাইক্লোনে ভাগিয়া যায়।
- ্থ) (১) ১৯৬৮ সাল হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঁধটির মেরামত, নির্মান বাবদ ও রিটারার্ড বাঁধনির্মান বাবদ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ধরচ করা হইয়াছিল।
- (ক) প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে
- (২) সংশ্লিপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ঠিক উঠে না। কারণ প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিকৃশতার জন্মই বাঁধটিকে কার্যক্ষম রাখা সম্ভব হয় নাই।

**শ্রীজাবতুল বারি বিধাস:** অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্থার। মাননীয় স্পীকার মহাশর, ১৬৪ এবং ১৬৫ নমর প্রশ্নের কি হোল ?

মি: স্পীকার: ১৬৪ এবং ১৬৫ নম্ব প্রশ্ন হেল্ড ওভার স্থাছে। সংশ্লিষ্ট ছটি দথারের মন্ত্রীষ্য স্মাজকে এথানে উপস্থিত নেই বলে তাঁর। স্মামাকে বিকোষেট করেছেন এই ছটি প্রশ্ন হেল্ড ওভার করবার জন্ম।

শ্রীআৰত্ন বারি বিশাস: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পয়েণ্ট অব অর্ডারের মাধ্যমে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আরু কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি রেলেভেন্ট গ্রাউণ্ড এবং ইরেলেভেন্ট গ্রাউণ্ড এবং করেলেভেন্ট গ্রাউণ্ড ওলাং করে করে কলা হচ্ছে। সংশ্লিই মন্ত্রী এথানে না থাকলেও ক্যাবিনেট মন্ত্রিরা এথানে রয়েছেন এবং আমি মনেকরি বিধানসভার কাছে সমগ্র মন্ত্রিসভাই দায়ী। আমি কয়েকটি দপ্তর সম্পর্কে পক্ষ্য করছি তাঁরা আপনার কাছে কোন্টেনের রিপ্লাই দিছে না। ইউ আর দি সোল কান্টোভিয়ান অব দিস হাউস, আপনি লক্ষ্য করন আপনি যে কোন্টেন এটাকসেন্ট করছেন তার রিপ্লাই হয় আপনার কাছে আসছে না অথবা কোন কোন কারণে তাকে হেন্ড ওভার করা হছে। এই যে অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে তাতে আমাদের যে প্রিভিলেন্ড আছে সেটা আমরা পাছিন না। সেইজন্ত আপনার মাধ্যমে বলছি আমাদের প্রিভিলেন্ড যদি এইভাবে ক্ষম হয় তাহলে আমরা অন্তভাবে আপনার পামিসন চাইব এই ব্যাপারে আলাদাভাবে ভিসকাসন করার জন্ত। কাজেই আপনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের বলুন উরো বেন সমঃমত উত্তর দেন।

মিঃ শীকার: It is a matter concerning the privilege of this House. I draw the attention of the Hon'ble Chief Minister as the Leader of the House. কোন্দেনের বাগারে মেখারদের একটা প্রিভিলেজ আছে কাজেই যে ডিপাটমেণ্ট যে কোন্দেন রিসিভ করবেন সেই ডিপাটমেণ্টের মিনিষ্টার এখানে থাকবার চেষ্টা করবেন। হাউসের মেখারদের অধিকার আছে কোন্দেন দিরে তাঁরা তার এ্যানসার পাবেন। আজকে তাঁরা যথন এখানে নেই তথন I draw the attention of the Parliamentary Affairs Minister and other Ministers here and through them I also request the Leader of the House, the Chief Minister to see to it from the next day. যে মিনিষ্টারের নামে যে কোন্দেন থাকবে তিনি এখানে উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করবেন। তবে তিনি এখানে থাকতে না পারেন তাহলে ষ্টেট মিনিষ্টার বা

আদার মিনিষ্টার যাঁর। থাকবেন তাঁরা রেডি থাকবেন বিপ্লাই দেবার জন্ম। হাউসের মেঘারদের প্রিভিলেজ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**্রিআবতল বারি বিশাস:** থাক ইউ, স্থার।

শ্রীলনোরঞ্জন হাল্যার: মরিমহাশর এটা কি মনে করছেন যে এই বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে ঠিকাদার ত্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল ?

জ্ঞীজ্ঞাব ল বরকত আভায়াল গনি খাঁন চৌধুরী: এ নিরে গবেষণা হরেছে। গভর্ণনেন্ট অব ইণ্ডিয়ার লোক এসে ইনভেষ্টিগেসন করে বলেছেন এটা প্রাকৃতিক ত্র্যোগের জক্ত হরেছিল।

ইণ্ডিয়ার লোক এসে ইনভেষ্টিগেসন করে বলেছেন এটা প্রাকৃতিক ত্র্যোগের জন্ম হয়েছিল।

ক্রিয়ার লোক এসে ইনভেষ্টিগেসন করে বলেছেন এটা প্রাকৃতিক ত্র্যোগের জন্ম হয়েছিল।

ক্রিয়ালেরঞ্জন ক্রালালার: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, এই বাধের ডাইমেনসন কত ছিল ?

**@ আবুল বরকত আভায়াল গনি খাঁন চৌধুরীঃ** নোটিশ দিলে ডিটেল্স বলতে পারব।

**জ্ঞামনোরঞ্জন হালদার:** মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই বাঁধ পুননিমাণের জন্ত চিন্তা করছেন এ
কিনা ?

শ্রী আব্দ বরকত আতায়াল গনি খাঁন চৌধুরী: এটা খ্ব কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা। গভর্ণনেন্ট অব ইণ্ডিয়ার লোক নভেম্বর মাসে আসবে এবং মতামত দেবে, তারপর আমরা চিন্তা করব।

**এ অধিনী রায়:** মাজ্রমহাশর জানাবেন কি, ট্যোটাল এক্সপেনডিচার ফর দি কন্সট্রাকসন অব দিস এমব্যাক্ষণেট কত হয়েছিল ?

মি: স্পীকার: হি হ্যাজ অলরেডি রিপ্লাইড, ২০ লক টাকা হরেছিল। [1-20—1-30 p.m.]

# মহেশতলায় বন্ধ ই সি ই কারখানা

- \*১৬৭। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৩০২।) **ডা: ভূপেন বিজ্ঞানীঃ** শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ~
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, মহেশতলায় ই, সি, ই, কারথানা গত দেড় ৰংসর কাল বন্ধ হইয়া আছে; এবং
  - (থ) সত্য হইলে, ঐ কার্থানা থোলার সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

    ভাঃ গোপাল দাস নাগ:
  - (ক) হা I
- (খ) কারথানা বন্ধের ব্যাপারে একটি শ্রম বিরোধ Sixth Industrial Tribunal-এর বিবেচনাধীন বহিষাছে।

# তুর্গাপুরে পয়:প্রণালীর জল হইতে সেচ পরিকল্পনা

- #> १ । ( অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৫৯ ।) শ্রীক্সানন্দ্রে।প ল মুখার্জী: সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—
    - (১) ছর্গাপুর ইম্পাত নগরীর পূর্ব প্রান্তে শোভাপুর, বিজড়া, পরাণগঞ্জ, হরিবাজার,

জেমুরা, পাড়দৈ, ফুলঝোর প্রভৃতি গ্রামের প্রায় তিন হাজার বিঘা জমি শিল্প নগরীর প্রঃপ্রণালী হইতে স্থারিভাবে চাষের জক্ত জল পাইতে পারে এবং তাহার ফলে উক্ত গ্রামগুলির তিন হাজার বিঘা জমি হইতে বছরে তিনটি ফসল পাওরা ঘাইতে পারে:

- (২) উক্ত শিল্প নগরীর পয়:প্রশালীর জল হইতে পশ্চিমে ও দক্ষিণে কুছুরিয়া, আঁমরাই, কাতেখর, ডাভাবাদ, ভিডিঙ্গী, বেনাচিতী গ্রামের প্রায় তিন হাজার বিঘা জমি বরাবর সেচ পাইতে পারে এবং এ সকল জমিতে বছরে তিনটি করিয়া ফসল হওয়ার সম্ভাবনা আছে:
- (থ) অবগত থাকিলে, উক্ত এলাকাসমূহে শয়:প্রণালী দ্বারা সেচের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি: এবং
- (গ) পারুলিয়া, কমলপুর, নাচন, ধবনী গ্রামে ইস্পাত কারখানার পরিত্যক্ত টিউবওয়েলগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া ঐ এলাকার প্রায় ছই হাজার বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করার
  বিষয় সরকার চিস্তা করিতেছেন কি ?

## এ আবুল বরকত আতাল গণি খান চৌধুরী:

- (ক (১) তুর্গাপুর শিল্প নগরীর পর:প্রণাশী হইতে চাষেব জল সরবরাতের কোন পরিকল্পনা নাই।
- ক) (২) এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নাই।
- (থ) এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নাই।
- (গ) তুর্গাপুর ইম্পাত কার্যথানায় পরিতাক্ত নলকৃপগুলির পুনক্ষার করিয়া সেচের কোন পরিকল্লনা কৃষি বিভাগের নাই।

#### Krishna Glass Factory

\*172. (Admitted question No. \*380.) Shri Lalit Gayen: Will the Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

- (a) if it is a fact that the Krishna Glass Factory of Baruipur and Jadavpur has laid off its workers in 1970;
- (b) if so, what steps the Government have taken to re-open it; and
- (c) when the factory is expected to re-open to start its production once again?

#### Dr. Gopal Das Nag:

- (a) No. Krishna Silicate and Glass Works Ltd. (Glass Factory) closed down its units at Baruirpur and Jadavpur with effect from 17th Octobar, 1970, and 22nd October, 1970, respectively.
- (b) After a good deal of efforts at bipartite and tripartite levels, a memorandum of settlement with both the Unions at tripartite level was reached on 4th June, 1971, in respect of both the Units of the Company. Under the terms of the agreement the closure of both the Units was to be lifted from 7th June,

1971 in phased manner. But the management failed to implement the terms of the agreement and did not re-open the factories on the plea of imposition of additional excise duty.

(c) With a view to taking over the management of the company the Government of India appointed, at the request of the State Government, a Committee to investigate into the affairs of the Company under section 15 of the Industrial Development & Regulation Act. This Committee, however, could not proceed with the investigation in view of the fact that the Calcutta High Court by an order dated 16th November, 1971, had appointed an Official Liquidator for winding up the business of the Company. An attempt is being made to enable the Committee to make the investigation with the prior permission of the High Court. In the circumstances, it is not possible to name a date when the factory is expected to start its production once again.

Necessary action for prosecution of the Directors of the Company under section 29 of the Industrial Disputes Act, 1947 for breach of the relevant terms of the said tripartite memorandum of settlement are being taken by the Government.

শ্রী**লভি গায়েন:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এটা রি-ওপেন করার জন্ম আর ক্তদিন থাকতে হবে ?

ডা: গোপাল দাস নাগ: এটা রি-ওপেনের প্রশ্ন ওঠে না। রি-ওপেন করবার জন্ত মেমোরাশ্রাম অব সেট্দমেণ্ট হয়েছিল, তার শর্জনাে ডিরেক্টাররা না মানার জন্ত ভায়ােলেশন অব দি টার্মস অব এগ্রিমেণ্টের অপরাধে সেকশন ২৯ অব দি ইণ্ডাসট্টিয়াল ডিসপিউট্স এটি অন্থায়ী তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন এবং এই কারথানাটা— সরি স্থার, আই ডিড নট রেড দি এটানসার 'সি'।

### Water Supply in flood-affected areas of Midnapore District

\*173. (Admitted question No. \*287.) Shri Bijoy Das: Will the Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state what are the steps taken by the Government to supply water in the flood-affected areas of Sabang, Pingla and Mayna block of Midnapore district?

#### S ri Abu Barkat Atawal Ghani Khan Chowdhury:

Sabang and Pingla are within the Command of Midnapore Canal and receive Irrigation from the canal. Mayna is not within Midnapore canal command and there is no arrangement for supply of Irrigation to Moyna an a regular footing. This year, however, as a special measure Cangsabati waters are being supplied to Mayna, Sabang and Pingla for Boro Irrigation.

Mr. Speaker: Starred question No. 174 is held over.

Shri Kashinath Misra: On a point of order, Sir,

Mr. Speaker: There is no point of order during question hour.

শিকালাই ছোমিক: মরনা ব্রককে কেন এখনো সেচ এলাকার মধ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে না—

মল্লিমহাশয় তা জানাবেন কি ?

শ্রী আবুল বরকত আত য়াল গণি খান ে গুরী: বেটাকে আমরা canal command area বলি, তার মধ্যে এখনো ওটা পড়ে না বলেই special reason-এ কংসাবতী থেকে বোরোতে জমির জল দিয়েছিলাম এবার।

**একি নাই ভৌমিকঃ** এ বছর নয়—গত ৩।৪ বছর থেকে জল দেওয়া **হচ্ছে—** U. F.-র সময় থেকে। বারবার বলা সংবেও কেন ওটাকে জল দেওয়ার জন্ত include করা হচ্ছে না ?

শ্রীআবৃল বরকত আভায়াল গণি খান চৌখুরীঃ আমি এ ব্যাপারটা দেথবো— যদি technically impossible না হয়, তবে ওটা include করা হবে।

শ্রীকানাই ভৌমিক: এই যে জল সরবরাহ করা হয়েছে—তা অত্যন্ত কম, তাড়াতাড়ি জল সরবরাহ না বাড়ালে হাজার হাজার বিঘা জমির বোরো ধানের ফদল নঠ হয়ে যাবে, এ কথা কি আপনি জানেন ?

শ্রীআবুল বরকত আঙায়াল গণি খান চৌধুরী: এখানে ঐ প্রশ্নের থেকে একথা ওঠে না, তব্ বলবো—বোরোতে জল সাপ্লাই করবার বিষয়ে স্পীকারের permission নিয়ে হাউসকে আমি সরকারের present policy জানাবো।

**একানাই ভৌমিক:** আজই জানাবেন কি?

**শ্রী আবুল বরকত আভা**য়াল গণি খান চৌধরী: হাঁ।

Mr. Speaker: If he gets the permission of the chair, of course.

শ্রীবিভয় দাস: ঐ সবং, ময়না প্রভৃতি এলাকায় deep tubewell থেকে জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

্ৰীআবৃদ্ধ ৰয়কত আন্তায়াল গণি খান চৌধুরীঃ এটা Irrigation বিভাগের নয়, Agriculture-কে প্রশ্ন করন।

**এ বিজয় দাস:** এ বছর মে মাসে জল সরবরাহের জন্ত কোন বাবস্থা ওখানে করা হবে কিনা?

Mr. Speaker: The question does not arise.

# রেমন ইঞ্জীনিয়ারিং কারখানা ও আরভি কটন মিলস্

\*১৭৫। (অহনোদিত প্রশ্ন নং \*৪৪০।) শ্রীষ্পেন্দ্র মুপার্জী: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অহাগ্রহক জানাইবেন কি—

- ক) ইহা কি সত্য (য়, রেমন ইঞ্জিনীয়ারিং কারথান! ও আরতি কটন মিলস্ দীর্ঘ চার বৎসর

  য়াবং বন্ধ রয়েছে;
- (খ) সতা হলে, বন্ধের কারণ কি; এবং
- (গ) সরকার এই তুইটি কারথানা খুলবার জন্ম কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা করছেন ?

#### ডাঃ গোপাল দাস নাগ:

(क) হা।

- (খ) আরতি মিলের বিষয় ভারত সরকার আইন অহসারে তদন্ত করাইরাছেন। তদন্ত কমিটির মতে পরিচালনার ক্রটির জন্তই মিলটি বন্ধ হইয়াছে।
  নানা মামলার জড়িত রেমন ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত আইনাহগ তদন্ত এখনও সম্ভব হয়
  নাই। তবে অন্নান করা যায় যে এক্ষেত্রেও পরিচালনার অব্যবস্থাই কারধানাটির বর্ত্তমান অবস্থার কারণ।
- (গ) আরতি মিলের আইনাগুগ তদন্ত রাজ্য সরকারের স্থারিশেই হয়, কিন্তু ঐ তদন্তে মিলের বর্তমান অবস্থার যে স্বরূপ প্রকাশ পায় তাহাতে ভারত সরকার মিলটির চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ যুক্তিসংগত মনে করেন নাই। রেমন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তদন্ত যাহাতে সম্ভব হয় সে বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে। উল্লেখ্য যে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে কোটে লিকুইডেশনের জন্তা বিচারাধীন আছে।

শ্রীষ্থােক্স মুখার্জী: এই আরতি কটন মিল সম্পর্কে তাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর যে .৬ লক্ষ টাকা ঋণ লইরাছিল—তা এখন স্থাদে-আসলে ২২ লক্ষ টাকার ডিগ্রী হয়েছে। তান ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে এটার দথল করা হছেছে না—যদিও শ্রম দপ্তর থেকে কার্থানাট। চালু কর্বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এ কথা কি সতা ?

ভা: গোপালদাস নাগ: ই্যা, একথা সত্য। বিলিফ দপ্তর থেকে টাকা দেওরা হয়েছিল এবং স্থানে-আসলে তা এখন অনেক বেশী টাকা হয়ে গেছে। এটা সাত্য অস্থমান করা গিয়েছিল যে ভারত সরকার National Textile Corporation-এর মাধ্যমে এটা চালাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্ধ পরে দেখা গেল ঐ কারখানার এখন কোন যয়পাতি আর অবশিপ্ত নাই—যার ঘারা পুনরায় ঐ কারখানাটি চালু করা সন্তব হয়। সব ভেলে ফেলে দিয়ে—নতুন য়য়পাতি বিসিয়ে তবে চালু করা সন্তব। বর্তমানে সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বিলিফ দপ্তর যে টাকা কারখানাকে ধার দিয়েছিল তার বিনিময়ে সমস্ত রকম encumbrance-free করে হাই কোটের অন্থমতি নিয়ে ওটা গ্রহণ করতে পারে কিনা। তা যদি সন্তব হয়, তাহলে ঐ কারখানা নতুন করে গড়ে আবার চালানো সন্তব হবে।

#### [1-30-1-40 p.m.]

শ্রীয়ুগেন মুখার্জী: ২৬. ১২. ৭১ তারিথে আনন্দবাজার পত্রিকায় এবং আকাশবানী থেকে একটা সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী এল. এন. মিশ্রের সংগে একটা আলোচনা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে হয়েছে। এবং সেই রিপোটে বলা হয়, শত্তকরা ৪৯ ভাগ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ৫১ ভাগ দিয়ে খটি মিলকে ১৯৭২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে খোলা হবে অথচ এখানে দেখা যাছেছে যে সরকার রাজি হন নি। তাহলে আগে এনকোয়ারি পরে রিপোট,না আগে রিপোট পরে এনকোয়ারি ই এই নিউজটা বুখতে পারছি না।

ভা: গেপাল দাস নাগ: মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন, একটা সময় এইটা বিবেচনা করা হয়েছিল যে স্থাশন্যাল টেকসটাইল কপোরেশন গ্রহণ করে নতুন করে চালাতে পারবে, কিন্তু পরে অঞ্জীন্ধান করে দেখা যায় যে এর এমন কিছুই স্পিনাডল ভাল অবস্থায় নেই যার ঘারা আবার কারখানাটি চালু করা যায়। এটা যদি চালু হয় করতে তাহলে নতুন করে আরও তু-একটি কারখানা বন্ধ করতে হবে। সেই প্রশ্ন বিবেচনা করে এই ত্যাশনাল টেক্সটাইল কপোরেশনের প্রস্তাবটি রিশিক, রিশিক-রিম্থাবিলিটেশন ডিপাটমেন্ট ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছে। এক কথা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীমুণোন মুখার্কী: মত্রিমহাশর বলেছেন যে, অহুমান হতে পারে, অহুসন্ধান বা এনকোরারী এই অহুমানের বা অহুসন্ধানের ভিত্তি কি ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগ: সেটা আমি জানি না, যাঁরা করেছিলেন তাঁরা বলতে পারবেন।
তাঃ গোপাল দাস নাগ: সেটা আমি জানি না, যাঁরা করেছিলেন তাঁরা বলতে পারবেন।
ক্রীয়গোন মখার্জী: আপনার দপ্তর করেছিল কি?

ভা: (গাপাল দীস নাগ: না, আমার দপ্তর করে নি। ইণ্ডাষ্ট্রিরাল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেশন এটি এর মধ্যে এটা, এর কাসটোডিয়ান ভারত সরকার।

শ্রীমুগোন্দ মুখার্জী: এক জন অবাদালী স্থদখোর ঐ মিলটা চালাবার জন্ম টাকা ধার দিতে বাজি হয়েছে, এবং সে সরকারী দপ্তর থেকে জানতে পেরেছে যে এইটা নেওয়া হবে না। সেই-জন্ম সে মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং বলছে যে আমি টাকা দেব কার্থানা খোল।

১ ডঃ গোপাল দাস নাগ: এই রকম আমাদের কাছে কোন খবর নেই।

শ্রীমুগেক্ত মুখার্জীঃ রেমন কারথানার, শ্রী বি,জি, রায় যিনি আই,আর,সি-র টেকনিক্যাল ডিরেকটর, তিনি একজন স্যাথানে পছলমত মেনেজিং ডিরেকটর দেবার জন্ত টালবাহান। করছেন, অথচ রেলওয়ে বেণিড থেকে ভার্বালি বলা হয়েছে তাঁরা ওয়াগানের অডার দেবেন।টেকনিক্যাল এনকোরারী কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং টেকনিক্যাল এনকোরারীতে বলা হয়েছে যেরেমন চালান যাবে। সমস্ত রিপেটি আছে, অথচ ওয়াগন-এর ব্যাপারে টালবাহানা চলছে এবং বি, জি, রায় তার ম্যানেজিং ডিরেকটারকে দেবার জন্ত টালবাহানা করছেন।মাননীর শ্রমমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে একটু আলোক্পাত করতে বলছি।

ড: গোপাল দাস নাগ । তেতেরের এত ধবর আমাদের জানা নেই। তবে এইটুকু জানি যে রেমন ইনজিনীরারিং কারথানা বর্ত্তমানে যে কার্যকারী অবস্থার আছে তাতে ওদের প্রার্থ শতকর। ৩০ থেকে ৭০ ভাগ থালি রেলওরে ওয়াগন করা যেতে পারে, বাকি ৩০ ভাগ যা রেলওরে ওয়াগন ছাড়া অন্ত জিনিস তৈরী করা সন্তব, স্থতরাং ঐটা ভারত সরকারের কাছ থেকে একটা গ্যারেটি না পেলে সেখানে এই ধরনের ওয়াগনের অভার দিতে পারি না। এখানে টেকনিক্যাল কোলাবরেশনের প্রশ্ন আছে। যেমন ইনজিনীয়ারিং কারথানা প্লে প্রাতন ম্যানেজমেন্টের হাতে দিতে চাই না এবং মাননীয় সদক্ত নিশ্চয়ই এই আহ্বান করবেন না। এব এর সাথে অনেক রকম মামলা রয়েছে সেগুলি সহজ সরল করতে হবে। তবে আমি জানাতে পারি মাননীয় সদক্ত মহাশয়কে যে রেমন ইনজিনীয়ারিং কারথানাটি আমরা রাইট অফ করে দিছি না। ঐটা খোলার জক্ত আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এবং নিশ্চয়ই একটা কিছু স্থ্র বার করতে পারব যেটা ভারত সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং কার্যক্রী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

শ্রীমূগেক মুখার্জী: প্রত্যেকবার শ্রম দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে যে লিকুইডেসন ডেট পড়ে সেথানে শ্রম দপ্তরের সেক্রেটারিয়েট থেকে এবং আই,আর,সি,থেকে ম্যালিট্রেটের কাছে যাছে এবং আলোচনা হচ্ছে যে থোলা হবে এবং এই করতে করতে ডেফার হছ্ছে এবং সর্বশেষ যে দিন দেওয়া হয়েছে লিকুইডেসনের এ ৯ই মে এবং লেটেট্ট আই,আর,সি, থেকে যে পাঠানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে এই মে ডিসকাসন হয়ে যাবে। আমি শ্রমমন্ত্রীকে জানাতে চাই যে এই কেবল জলের তলায় ডুবে যাছে পরে আর তোলা যাবে না। তথন আবার শ্রমদপ্তরে জানাবেন কি যে আনেক দেবী হয়ে গেছে, মেসিনারী থারাপ হয়ে গেছে, আগে বলেছিলাম কিন্তু এথন

অনুসন্ধান করে জানা থাচেছ যে থোকা যাচেছ না— এই সম্পর্কে শ্রমমর্ক্তী মহাশয় কিছু জানাবেন কি ?

ড: গোপাল দাস নাগ: এ বিষয়ে শ্রম দপ্তবের কিছু করবার নেই। আমি আগেই বলেছি যে এটা যদি লিকুইডেসনে যার এবং সমন্ত এনকামত্রেন্স নিয়ে যদি এটাকে গ্রহণ করা যায় তাহলে সেটা আইনত স্থবিধা হবে এবং দায়-দায়িও সীমাবদ্ধ থাকবে। স্থতরাং লিকুইডেসনকে আমরা পছল করি এবং এই লিকুইডেসনের মাধ্যমে সরকার রিজার্ভ প্রাইসে গ্রহণ করতে পারবেন তাতে ভাল হবে। সেদিকে তাই চেই। করে দেখা যাছে যে সহজে দায়-দায়িওমুক্ত হয়ে কারখানাকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনার একটা ভাল প্রতিশ্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী সেগুলি টেকনিক্যাল কোলাব্রেসনের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে এই কারখানা চালু করা যাবে।

প্রীমৃত্যেক্ত মুখার্জী: মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এই সদিচ্ছা পোষণ করেন কি যে আরতি কটন মিল ও রেমন কারখানা চালু হবে এবং তা চালু হলে কত দিনের মধ্যে থুলতে পারে ?

ড: গোপাল নাস নীগ: কোন টাইম-বাউণ্ড প্রোগ্রাম দেওয়া সম্ভব নয়, আমি আবার জানাজি এবং আগেও বলেছি যে কোন কারথানা রাইট অফ করার ইচ্ছা সরকারের নেই। সব কারথানাতেই যতটুকু আছে তার স্থোগ নিয়ে যাতে আরও কর্মসংস্থান করা যায় তার দিকে স্বরো চেষ্টা করবো।

জ্ঞিএ, এম, ও গলিঃ মাননীর মন্ত্রিমহাশয় বল্লেন যে, মাননীয় সদস্য যেসব ভেতরের ধবর দিলেন তা ওনার জানা নাই। তাহলে কি সরকারের কোন মেসিন নাই যাতে এই সব ধবর পাওয়া যার? কারণ যেসব ধবর রটনা হয়ে গেছে, যেগুলি সাধারণ সদস্যরা জানেন, সেওলি আপনার জান। নাই?

তঃ গোপাল দাস নাগ: মাননীয় সদস্ত বে কথা বলেছেন সেটা অপ্ত একটা ইনষ্টিটিউসনের ব্যাপার। কোন একজন কর্মচারী ব্যক্তিগত মতামত যদি কিছু করে থাকেন সে সম্বন্ধে থবর রাথা সম্ভব নর। যদি এটা কোন অফিসিয়্যাল রিপোর্ট হোত তাহলে নিশ্চয় সরকার থবর রাথতেন। কিছু সেই প্রতিষ্ঠানের কোন অফিসার ব্যক্তিগতভাবে কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যদি প্রকাশ করে থাকেন তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য কি বিশ্বাসযোগ্য সেকথা হছে না—তবে সেই থবর সরকার রাথেন না, রাথার প্রব্যোজনও সনে করেন না।

# 'কাঁস্তয়া' মাঠের জলনিকাশের পরিকল্পমা

- #১৭৬। (অহ্নোদিত প্রশ্নং \*২৯২।) শ্রীজ্ঞাক ভাব উদ্দিন মণ্ডলঃ সে ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক, হাওড়া জেলার সর্বৃহৎ শশুকেত্র ''কাঁছ্য়া" মাঠের জলনিকাশের জক্ত সরকার কোন পরিকল্পনা করিয়াছেন কি; এবং
  - (খ) করিরা থাকিলে কি ধরনের শরিকল্পনা করিয়াছেন ?

角 আবুল বরুক্ত আভায়াল গণি খান চৌধুরী 🕻 (ক) 🛭 হঁটা।

(খ) এক কোটি সাত লক টাকা বায়ে উলুবেড়িয়া মহকুমার জল একটি সাবিক জলনিকাশী

পরিক্রনা সি, এম, ডি, এ, কর্তৃপক্ষ তাহাদের ১৯৭১-৭২ সালের প্রোগ্রামে জন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কাঁচ্যা মাঠের জলনিকাশী ব্যবস্থা উক্ত পরিক্রনার জন্তর্ভুক্তির জন্ত বিবেচনাধীন আছে। তাহা ছাড়া এই মাঠের উত্তর দিকে একটি জলনিকাশী থাল থনন করা নিম্ন দামোদর পরিক্রনার জন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই থাল থনন হইলে উত্তর দিকের জল মোটেই এই নিম্ন এলাকার ঢুকিতে পারিবেনা।

শ্রী আক্তাব উদ্দিন মণ্ডল: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর বল্লেন যে একটা নৃতন থাল থনন করে উত্তর দামোদরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। সেই থালটার নাম কি জানাবেন ষেটা নিয়ে এতো গোলমাল হচ্ছে ?

শ্রীআবুল বরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরী: এই কাছ্যা মাঠটা হচ্ছে খ্ব নীচু জারগা।
ন্থানকার জল বের করার জন্য আমরা কতকগুলি স্বীম নিয়েছি। একটি হচ্ছে লোয়ার দামোদর
নিম—তাতে থাল খনন করার চেটা করা হচ্ছে। যে জন্য আমাদের খ্ব অপোজিদন ফেন্ন করতে
ছেন্ন এটা দি, এম, ডি, এ-এর এনটায়ার স্কীমে করা হয়েছে। এইরকম আরও ছ্-একটি স্কীম
লডাউন করার চেটা হচ্ছে যাতে ঐ লো লাওে থেকে জল বের করা যায়। আর আপনি যে নামটির
কথা জিল্ঞাসা করলেন সেটা আমি এখন বলতে পারছি না – নোটিশ দিলে বলতে পারি।

[ 1-40—1-50 p.m. ]

আফাতাবউ। দল মাঞ্জা: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে এই থাল কাটান কত দিন নাগাদ সম্পন্ন হবে ?

শ্রীআবৃল বরকত আডায়াল গণি খান চৌধুরী: আমাদের acquisition নিয়ে গোলমাল হছে। কাজেই তাড়াতাড়ি acquisition করার চেষ্টা হছে, হলে তারপর কাজ আরম্ভ করা যাবে।

শীরবীন্দ্র ছোধ: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে কাঁচ্যা থালের মুপে, উলুবেড়িরার চগলী নদীর মুথে যে sluice gate হবার কথা ছিল CMDA-এর প্লানে দেটা কবে আরম্ভ হবে। কারণ বর্ষা গতপ্রায়। আমরা শুনেছি যে মালপত্র কিছু কিছু উলুবেড়িয়ার ডাকবাংলোতে প্রেছে। দীর্ঘদীন ধরে শুনে আসছি যে CMDA-এর প্লানে একটা sluice gate হবে। তাধন পর্যন্ত তার কাজ আরম্ভ হওয়ার প্রস্তুতি দেখছি না কাজেই এটা কবে আরম্ভ হবে এবং এই বর্ষার আরগে শেষ হবে কিনা?

্ **শ্রীআবৃদ্ধ বরকত আতি।য়াল গণি খান চৌধুরী:** আপনারা ভাল করে জানেন যে আ<mark>মাদের</mark> টাকা পয়সার জন্ম আমরা অনেক কাজ আরম্ভ করতে পারি নি। CMDA আমাদের অনেক কাজ করে দিয়েছে। আমরা এটা CMDA-এর মধ্যে এনে কাজ আরম্ভ করার চেষ্টা করছি।

শ্রী আ কি ডাউ দিনে মণ্ডল: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন এই কাঁ ছেরার মুখে জল নিকাশের ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্ত আমপুর থেকে ফাঁগুয়ানা পর্যন্ত খাল খনন করার জন্ত সরকার থেকে একটা প্রচেষ্টা চাঁলান হয়েছিলো সেটা বাস্তবে রূপারিত হয়নি। সেটা বাস্তবে রূপ দেবেন কি ?

জীআবুল বরকত আত য়াল গণি খান চৌধুরী: নোটিশ চাই।

শ্রিরবীশ্রে খোষ: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন বে হুগলী নদীর মুথে, কাঁচ্যা থালের মুথে যে sluice gate হওয়ার কথা আছে, ঐ gate যদি হয়, ওথানকার আমতা, উলুবেড়িয়ার হাজার হাজার চাষী ঐ gate হবার জন্ম অতান্ত আনন্দিত হয়েছে কিন্তু এখন তারা হতাশ হয়ে পড়েছে যে গণতান্ত্রিক সরকার এই CMDA plan-এ এখানে হবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত নাইবার জন্ম। বর্ষা এদে গেছে। হুগলী নদীতে যেভাবে জোয়ার উঠছে তাতে আশেপাশে যেসব জমি আছে তাতে নোনা জল চুকে যাছে এবং যেসব ফসল হছে তা সব নঠ হয়ে যাছে।

. . শ্রীজাবুল বরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরী: জল নিকাশের জন্ত একটা পরিকল্পনা আছে।
সেই পরিকল্পনায় তাড়াতাড়ি কাজ চালু করা হবে, এবং আপনারা জানেন ওথানে কয়েকটি খাল
আছে নবীনবাবু খাল, ভূজবপুরের খাল ইত্যাদি অনেক খাল আছে। এই খালগুলি সংস্কার
করলে অবস্থা ভাল হতে পারে এবং সেটা চিন্তা করছি।

**শ্রীআফভাবুদ্দিন মণ্ডল:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় CMDA পরিকল্পনা মধ্যে কোন্ কোন্ থাল গুলি অন্তর্কু করা হয়েছে সেটা জানাবেন কি ?

Mr. Speaker: This supplementary does not arise.

শ্রী আফতাবুদ্দিন মণ্ডল: মাননীয় মত্রিমহাশয় CMDA পরিক্রনা অন্থায়ী যদি থাল খনন করা যায় আমার ধারণা কাঁতরার মুখের জল সরানোর সমস্তার সমাধান করা যাবে না এবং এই problem থেকেই যাবে। কেঁতুয়ার উত্তর থেকে দক্ষিনের—

Mr. Speaker: It is a matter of opinion.

## বক্তানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

- \*১৭৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৯৮।) **এ প্রফুল্ল মাইডিঃ** সেচ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রাহপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (১) পটাশপুর থানার বারচৌকা বেসিনের বহুগনিয়ম্রণের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিন। : এবং
  - (২) থাকিলে--
  - (ক) কবে এই কাজ আরম্ভ করা হবে; এবং
  - (থ) ঐ প্রকল্প বাবদ কত অর্থ বরাদ করা হয়েছে ?

# **শ্রীআবুল বরকত আভায়াল গদি খান চৌধুরী: (১) হঁ**য়া।

- (২) (ক) চতুর্থ পরিকল্পনার সীমিত বরাদ্ধের মধ্যে এই প্রকল্পের রূপান্ধণের জন্ম অর্থ বরাদ্ধ করা সম্ভব হর নাই বলিয়া, বর্তমানে এই প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করিবার কোন প্রস্তাব নাই।
  - (খ) 'ক' অংশের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে না।

**@প্রাপ্তার মাইডিঃ** অর্থ বরান্দ কবে নাগান পাওয়া যেতে পারে এমন কোন আখাস মন্ত্রিমহাশক্স দিতে পারবেন কি?

শ্রী আবুল বরকত আভায়াল গণি খান চৌধুরীঃ এই প্রেজে আমরা কোন আখাস দিতে পারব না। তবে আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে টাকা চেয়েছি, টাকা পেলে আমরা তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করবো।

শ্রীপ্রকৃত্র মাইডি: মন্ত্রিমহাশর কি অবগত আছেন যে ঐ এলাকার পর পর বন্ধার ফলে গত । ৬ বছরের মধ্যে একবারও চাষ হরনি।

প্রীআবৃদ বরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরীঃ আমাদের শ্বীমের মধ্যে এটা আছে, ক্তিউটাকার অভাবে আমরা করতে পারছি না। টাকা চেয়েছি, টাকা পেলেই কাজ আরম্ভ করে দেব।

# ভাবুর শুইস গেট

\*১৮০। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৫০।) **শ্রীপঞ্চানন সিম্হা**ঃ সেচ এবং জ্লপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) ক্যানিং থানার ভাবুর (১৪-পরগণা) সুইস গেট কোন্ সালে কত টাকা বায়ে তৈয়ারি করা হইয়াছিল;
- (থ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত সুইস গেট তৈয়ারির কি ; কালের মধ্যেই অকেজো হইয়া পড়ে;
- (গ) সতা হইলে, এ বিষয়ে কোন তদন্ত হইয়াছিল কিনা এবং হইলে তাহার রিপোট কি; এবং
- (ব) ঐ এলাকার জলনিক।শের জন্ম কোন বিকল্প বাবস্থা করা হইয়াছে কিনা এবং হইলে, কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হইবে ?

শ্রী**আবুল বরকত আতায়।ল গণি খাল চৌধুরী:** (ক) ভাব্র Sluice gate ১৯৫৭ সালে ১৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরী করা হইয়াছিল।

- (থ) হঁটা, নির্মাণের অনতিকাল পরেই একটা ঘুর্নাবার্ত্তা দেখা যায়। Sluice gateটি আর কাজে লাগানো যায় নি।
- (গ) এ সম্পর্কে Centre এক উচ্চ পর্যাবের তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় জল ও বিহাৎ কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের নদী গবেষণা সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এই তদস্ত করিয়া-ছিলেন। নদী গবেষণা সংস্থা তাহাদের ১৯৬১ সালের বাষিক বিবরণাতে এই শ্লুইস অব্যবহাধ্য হইয়া যাওয়ার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ এখানে বলা সম্ভব নহে।
- বে) ভাব সুইস অব্যবহার্যা হইয়া পড়ার পর ঐ অঞ্জের জল নিক্ষাশনের দাময়িক স্থরাহার জন্ত ১৯৫১ সালে একটি নির্মাণ করা হয়। কর্তমানে ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয়ে জল নির্মনকারী একটি দশ ভেন্ট বিশিষ্ট নির্মাণ করা হইতেছে। দিমেন্ট ৩ · · · · · · · · · বিশাণ করা হইতেছে। দিমেন্ট ৩ · · · · · · · · এর অভাবের জন্ত নির্মাণের কাজ কিছুটা বিলম্বিত হইতেছে। বাংলাদেশের যুদ্ধের জন্ত wagan-এর অভাব হয় ফলে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সংগ্রহে বিলম্ব হয়।

**@)পঞ্চানন সিংছাঃ** মন্ত্রিশয় বললেন ডাবুর শ্লুইস গেট ১৯৫৭ সালে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়েছিল এবং কিছুদিনের মধ্যে সেটা অকেজো প্রমাণিত হয়। এই ডাবুর সুইস গেট তৈরী হবার কত মাস বাদে বা কত বছর বাদে এই ডিফেক্ট ধরা পড়ল দেটা মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

**এআবৃদ বরক্ত আভায়াল গণি খান চৌধ্রী:** সেটা আমি বলতে পারছি না, নোটিশ দিলে

বলতে পারব। তবে এ নিয়ে বছ তদন্ত হয়েছে এবং তদন্ত হবার পরে আমি আপনাকে যে উত্তর দিলাম ছাট ইজ দি ফাইনডিংস অব দি এক্লপার্টস।

**এ সুধীরচন্দ্র দাস:** এই যে তদস্ত হয়েছে সেই তদস্তে কাকে দায়ী করা হয়েছে, এই স্কুইশ গেট অকেলো হয়ে থাকায় জ্বল দায়ী কে সেটা বলবেন কি ?

**শ্রীজাবুল বরকত আতায়াল গণি খান চৌধুরী**ঃ রিপোর্ট আমার কাছে নেই, নোটিশ দিলে আমি বলতে পারব।

শ্রীপ শানন সিন্ধাঃ ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এই যে শ্রুইস গেট তৈরী হল, তৈরী হবার কতদিন পরে বা ক-বছর পরে অকেজা প্রমাণিত হল সে সম্পর্কে মির্মিহাশয় কিছু বলতে পারছেন না, তাঁর উত্তরে তিনি এটা জানালেন। তবে আমি সেখানকার বাসিনা হিসাবে মির্মিহাশয়েকে ফর ইনফর্মেসন জানাতে পারি যে সুইশ গেট উদ্বেখন হবার প্রায় সপে সপ্পেই অকেজা হয়ে পড়ে। এইভাবে সরকারের ১৫ লক্ষ টাকা নোনা জলে ভ্বিয়ে দেওয়৷ হয়েছে, মির্মিহাশয় এটা খবর নিলে জানতে পারবেন। আমি এ বিষয়ে খুব ইন্টারেইড ছিলাম। উনি জানালেন যে এই তদন্তের রিপোট এখন পর্যন্ত আনাতে পারেন নি। যাই হোক, মাননীয় শ্রীম্বধীর দাস মহাশয়ও এ বিষয়ে জানতে চাইলেন, কিছু সেটারও কোন সহত্তর পাওয়া গেল না। এখন নতুন যে শ্রুইশ গেট তৈরী করা হজে সেটার জল নিজাশণ ক্যাপাসিটি কত মন্তিমহাশয় জানাবেন কি ?

## [1-50-2-00 p.m.]

্রীআবৃল বরক্ত আভায়াল গণি খান চৌধুরী: ক্তটা জল যাবে বলা মুশ্কিল। তবে ১ লক্ষ্ণ ৬১ হাজার টাকা থরচ হবে। বিস্তারিত নোটিশ না দিলে বলতে পারবো না।

শ্রীপঞ্চামন সিম্ছা: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই যে শ্লুইস গেট তৈরী হচ্ছে এবারে বর্ষার পূর্বে তার কাজ শেষ হবে কিনা বা এই জলনিকাশের যে অব্যবস্থা আছে সেই অব্যবস্থা এবারে বর্ষার পূর্বে শেষ হবে কিনা ?

শ্রী আবুল বরকত আভারাল গণি খান চৌধুরী: আপনারা জানেন যে মেটিরিয়ালের অভাবে অনেক কাজ যে স্পিডে চলা উচিত সে স্পিডে চলছে না। আমরা মেটিরিয়াল যোগাড় করবার চেষ্টা করছি, পেলে আমি বলতে পারি হয়ত হয়ে যেতে পারে। তবে হানড্রেড পাসনেন্ট এ্যাসিওরেন্দ দিতে পারছি না।

শ্রীপঞ্চানন সিন্হা: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, পুরাতন অজেজা যে শ্লাইস গেটটি রয়েছে যেটি নির্মাণ করতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল সেই গেটটি কি সরকার এয়াবাণ্ডন করলেন !

Shri Abul Barkat Atawal Ghani Khan Chowdhury: Mr. K. L. Rao and other experts investigated the matter and they said that was not lit for the purpase.

শ্রীপঞ্চানন সিন্হা: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, শ্লুইস গেটের সংলগ্ধ যে থাল ভ্রুছে সেই জলনিকাশী থালের ত্ই পাড়ের মধ্যে দক্ষিণ পাড়ে একটি ভেড়ী আছে কিন্তু উত্তর পাড়ে কোন ভেড়ী নেই, এটা মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীআবৃদ বরকত আভায়াল গণি খান চৌধ্**রী: এ এর ওঠে না।

Mr. Speaker: Starred questions Nos. \*178 and \*179 are held over.

# সেচ বিভাগে নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও চিক ইঞ্লিনীয়র

\*১৮১। (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৯৯) **এ তুহিন কুমার সামন্ত** সেচ ও জ্লপথ বিভাগের মন্ত্রমহাশর অন্তর্গ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ৩১এমার্চ, ১৯৭২ তারিখে সেচ ও বিহাৎ বিভাগে কভন্তন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার পুনর্নির্ক্ত ভুট্যা বিভিন্ন পদে নিযক্ত আছেন :
- (খ) ইহাদের বেতন কত:
- (গ) এই বিভাগের কোন অফিসারের বিক্লমে কোনও ভিজিলেম্ব রিপোর্ট আছে কি:
- (ঘ) থাকিলে, কতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে;
- (৬) এই বিভাগে কয়জন চিফ ইঞ্জিনীয়র আছেন;
- (চ) এই সংখ্যা বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার অহুভব করিতেছেন কিনা; এবং
- (b) বর্তমান চিফ ইঞ্জিনীয়ারগণ কি পদ্ধতিতে নিযুক্ত হ**ই**য়াছেন ?

# শ্রীআবুল বরকত আভায়াল গনি খান চৌধুরী:

- (ক) সেচ বিভাগে একজন মাত্র
- (থ) ইহার বেতন সর্বসমেত ২৫০০ টাকা, কিন্ধ উহা হইতে ইহার পেনসন (pension) ইন্ত্যাদি বাবদ ৬২৫ টাকা ৫৫প: বাদ যায়।
- (গ) হাা, সেচ বিভাগে আছে।
- (च) দশজনের বিরুদ্ধে।
- (৩) সেচ বিভাগে Chief Engineer এবং Chief Engineer ক্ষমতাসম্পন্ধ একজন উত্তর বন্ধ বন্ধানিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ার্ম্যান আছেন।
- (b) সরকার এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বিবেচনা করিতেছেন।
- (ছ) তিনজন Chief Engineer সকলেই Superintending Engineers পদ হইতে পদোষ্কতি হইয়াছে। উত্তর্বঙ্গ বক্তা নিয়ন্ত্ৰণ কমিশনের চেম্বারম্যান এই বিভাগের একজন অবসর-প্রাপ্ত Chief Engineer এবং কাঁহাকে ঐ পদে পুননিযুক্ত করা হইম্মাছে।

শ্রীভূছিন কুমার সামস্তঃ যে সমস্ত অফিসারের বিরুদ্ধে ভিজিদেশ রিপোর্ট আছে মাননীর মন্ত্রিমহাশর জানাবেন কি তার গুরুত্ব অহভব করে তাদের সম্বন্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলয়ন করছেন কি না।

শ্রী আবৃদ্ধ বরকত আতাউদ্ধ গনি খান চৌধুরী । নিক্রই ব্যবস্থা অবদ্ধন করবো। তবে প্রৈজেস আছে। সেই প্রৈজেস ফাইনালিটি না একে ব্যবস্থা অবদ্ধন করা যায় না। আপনাদের একটু আগে বলেছি ১০টি ভিজিলেশ কেস সহজে। তারমধ্যে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে প্রসিডিংস হয়ে গিয়েছে এবং পি. এস. সি-তে পাঠানো হয়েছিল, পি, এস, সি- রেকমেণ্ডেসান আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে এটিকমান শীঘ্রই নিচ্ছি। চার জন অফিসারের বিরুদ্ধে প্রসিডিংস জু করা হয়েছে এবং এনকোয়ারিং অফিসার তার ভনানি করছেন। আর একজন অফিসারের বিরুদ্ধে প্রসিডিংস জু করা হয়েছে। চার জনের বিরুদ্ধে বে অভিযোগ আছে তা এখনও প্রাইমাফেসি প্রেজে আছে, এখনই কিছু বলা যায় না।

ত্রীভূহিন কুমার সামন্ত: যে সমন্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের পুনর্নিরোগ হরেছে তাদের কোন ভিত্তিতে পুননিরোগ করা হয়েছে সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

প্রীআবৃদ্ধ বরকত আতায়ূল গনি খাঁন চৌধুরী: এটা মাননীর সদস্য থ্ব ভাল করে লানেন যে গভর্নদেউ অব ইণ্ডিয়া নিয়েছিলেন যথন প্রেসিডেউ ফল ছিল। স্বতরাং গভর্ণদেউ অব ইণ্ডিয়া এটা নিশ্চরই চিন্তা করে নিয়েছেন।

শ্রী অভিতকু মার বন্দ্যোপাধ্যায়: একথা কি সত্য যে আপনার বিভাগে সব থেকে বেশী রিটারার্ড অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের পুনর্বাসন দেওবা হয়েছে ?

मि: **जीकातः** मिन कार्यान्त जाक नहे शाताहेक।

শ্রীক্ষজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : মিঃ স্পীকার, স্থার, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে মাননীয় রাজ্যপাল বার বার কথা দিয়েছেন কোন রিটায়ার্ড অফিসার বা রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারদের বি-এম্প্রয়েড করা হবে না। কিন্তু দেচ বিভাগে সব থেকে বেশী রিটায়ার্ড অফিসার বা রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারদের রি-এম্পলয়েড করা হয়েছে। স্থতরাং এই বিভাগ রাজ্যপালের যে নির্দেশ সেটাকে কি ভাওলেট করে নি ?

মি: স্পীকার: কত নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে সেটা আপনি জানেন তো ? কত নাম্বার বলুন ?

শ্রীঅজিভ কুমার বল্প্যাপাধ্যায়: এটাডমিটেড কোরেন্ডেন নাম্বার ৩৯৯ এবং স্টারড
কোরেন্ডেন নাম্বর ১৮১।

Mr. Speaker: On this question two answers have been supplied to me one from the Irrigation Department and the other from the Electricity Department, and hence there is some confusion in this particular matter.

শ্রীভাজিত কুমার বল্দ্যোপাধ্যায়: মিঃ স্পীকার, স্থাব, আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি একথা কি সত্য যে ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টে সব থেকে বেলা রিটায়ার্ড অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়েছে এবং রাজ্যপাল যে কথা দিয়েছেন ১৭ই মে তারিথে যে কোন রিটায়ার্ড অফিসারকে আর রি-এ্যাবজ্বর্ক করা হবে না, কিন্তু এইভাবে তাদের রি-এ্যাবজ্বর্ক করার ফলে রাজ্যপালের নির্দেশকে কি ভাওলেট করা হয়নি ?

Shri Abul Barkat Atawal Ghani Khan Chowdury: Retired Officers are not being re-employed. প্রেসিডেন্ট রুলের সময় শেসসিফিক্যালি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিরার বেক্মেণ্ডেসানে নর্থ বেংগল ফ্লাড কন্ট্রোলের চেয়ারম্যান মিঃ মুথার্জীকে বি-এম্পলয়েড করা হয়েছিল।

**জীভূহিনকুমার সামন্ত:** এই সমস্ত অফিসারদের আর ফারদার রিএমপ্লয়েড করার কথা **চিন্তা মহিমহাশ**র করছেন কি?

Shri Abul Berkat Atawal Ghani Khan Chowdhury: I can assure the honourable Member that they will never get extension.

্শ **এবিজয় সিং নাছার:** মি: স্পীকার, তার, আপনি বললেন এই প্রশ্নের ছটো উত্তর এসেছে। মাননীয় মাজিমহাশয় কেবল সেচ বিভাগের উত্তর দিয়েছেন, বিহুাৎ বিভাগের উত্তর আমরা গুনতে পাইনি। সেটা কি আর একবার উত্তর দেওয়া হবে ?

**এআবুল বরকত আ**ভায়াল গনি থাঁন চৌধুরীঃ গাঁ।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিকঃ দাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন সেচ বিভাগের একজন এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার মাল পাচার করবার জন্ম আজকে গ্রেপতার হয়েছে ?

(নো বিপ্লাই)

#### [ 2-00-2-10 p.m.]

**@)পুরঞ্জয় প্রামানিক:** মাননীর মন্ত্রিমহাশর জানাবেন কি কতজন চিফ ইঞ্জিনীয়ার এখন আমাদের আছেন ও আগে কতজন ছিলেন ?

শ্রীষ্কাবৃল বরকত আতায়াল গনি খান চৌধুরীঃ ২ বছর আগে ২জন ছিল,তিনজন এখন করা হয়েছে ও দরকার হলে চারজন করা হবে যদি পারফরমেন্স থাকে। আমরা কাজ করতে চাই।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি আগে একজন চিফ ইঞ্জিনীয়ার এত কাজ করতো। আগে যে সমন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বর্ত্তমানে কি ভারচেয়ে বেশী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রী আবিল বরকত আতায়াল গনি খাঁন চৌধুরীঃ পূর্বে ২২ বছরে যা হয়নি আমরা তিন বছরে তা করবো।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ অন এ পয়েণ্ট অফ অর্ডার স্থার, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় গতকাল আমাদের হাউদে আমাদের একটা রিটিন এনদার দিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে ১৯৭২-৭০ দালে বর্ধমান জেলার কতগুলি গ্রামে বৈহাতিকরণ করা হবে। উত্তরটা বিলাস্থিকর ও অসম্পূর্ণ। আমি দাবী করছি যে অবিলম্বে বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয় হাউদে একটা ষ্টেমেণ্ট করুন ও মন্ত্রিমহাশয় আমাদের বিলাহি দূর করুন যে আগামী ৭২-৭০ দালে বর্ধমান জেলার কতগুলি গ্রামে বৈহতিকরণ করা হবে। এর একটা সঠিক হিসাব তিনি আমাদের হাউদে দিন।

্**শ্রীআবুল ররকত আতায়াল গনি খাঁন .চাধুরীঃ** অ'শি সমস্ত কিছুই আপনাকে বলেছি। তাছাড়া যদি আপনি বলেন তবে আমি পরে ষ্টেটমেন্ট করবো।

শ্রীমতী ইলা মিত্রঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্যালকাটা ঠেট বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর একটা মিছিল এথানে উপস্থিত হয়েছে। সেই মিছিলকে এসপ্লানেডে আটক করে রেখছে। আমি সংশ্লিপ্ট মন্ত্রিমান্ত অন্থরোধ করছি তাদের কাছে উপস্থিত হতে ও তাদের বক্তব্য ভনতে। আমি আশা করবো মন্ত্রিমান্ত এ বিষয়ে কিছু বলবেন।

Mr Speaker: Starred held over questions No. 123, 129 and 130 are also held over today.

শ্রীকাদাই ভৌমিকঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি একটা শট নোটিশের কোন্ডেন দিয়েছিলাম সেটা সেদিন হেল্ড ওভার হর, আজও হেল্ড ওভার হছে। বিষয়টা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজে বেরিয়েছে স্থানড্রেল এই নিয়ে অলরেড়ি স্থানড্রেল হরেছে। এই বিষয়ে আমি আপনার প্রোটেকসন চাচিছ। মন্ত্রিমহাশয় কবে এর জবাব দেবেন ?

Mr. Speaker: Parliamentary Affairs Minister can give me some information about the date of reply.

Shri Gyan Singh Sohan Pal: The reply will be given by the first week of May.

## क्रावानद्वाता थानाधीन आदम देवळाडिकवर्ग बावका

- \*>৮২। (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৪৭।) শ্রীমহন্মদ দেদার বক্স: বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রি-মহাশর অহগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সভ্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত ভগবানগোলা থানার কোন গ্রামেই আজ পর্যন্ত বৈচ্যতিকরণ করা হয় নি:
  - (খ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি: এবং
  - (গ) কবে নাগাদ ঐ গ্রামগুলিতে বৈচাতিকরণের কাজ আরম্ভ হইবে ?

#### The Minister for power Department:

- (क) সত্য নয়।
- (খ) এ প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) অতিরিক্ত ¢টি মৌজায় বিহাৎ সম্প্রদারণের প্রকল্প চূডান্তকরণ হইয়াছে এবং ও**রা**র্ক অর্ডার জারী করা হইতেছে।

#### Compensation for acquisition of land

- \*184. (Admitted question No \*286., ) Shri Bijoy Das: Will the Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—
  - (a) what are the steps taken by the Government for payment of compensation for lands acquired in connection with the re-excavation of Banskhara and Ganapat Khals in Sabang P. S. in Midnapore district; and
  - (b) when the payment of such compensation is expected to be completed?

#### The Minister for Irrigation and Waterways Department:

(a) Five Land acquisition cases are involved in the schemes of which estimates of compensation in respect of two cases (L.A. case Nos. 130 of 1968-69 and 159 of 1968-69) relating to acquisition of Land for Banskhaua Khal have been received in this department. These two estimates will be sanctioned shortly in consultation with the Land and Land Revenue Department. The estimates for the remaining three cases are yet to be received from the collector, Midnapore, having the Commissioners, Burdwan Division for sanction after scrutiny.

(b) 50% of the total value of structures on Land acquired in connection with the scheme has already been paid by the Collector, Midnapore. It is expected that payment in respect of all the cases will be completed with two months or so.

## পটাশপুর খানায় গ্রামীণ বৈত্যতিকরণ

\*১৮৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*২৯৯।) **এ প্রকৃত্ন মাইডিঃ** বিত্যৎ বিভাগের ম**ন্নিমহাশর** অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) পটাশপুর থানা গ্রামীণ বৈহ্যতিকরণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা; এবং
- (খ) হইয়া থাকিলে-
  - (১) কতগুলি গ্রাম ঐ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এবং
  - (২) কবে ঐ কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

#### The Mi ster for Power Department :

- (क) हैं।।
- (a) (b) গ্রামীণ বৈহ্যাতিকরণ কর্তৃক মঞ্জরীকৃত প্রকল্পে ১৮টি মৌজা অস্তর্ভুক্ত করা হ**ইরাছে।** 
  - (২) কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হইয়াছে।

## মগরাহাট বেসিন স্কীম

\*১৮৭। ( অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩২২।) শ্রীমনোরঞ্জন হালদার : সেচ এবং জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ২৪-পরগণা জেলার মগরাহাট বেসিন স্কীম-এর কাজ কতদিনে সম্পন্ন হবে বলে স্থাশা করা যায়:
- (ব) ১৯৭২-৭৩ সালে এই কাজের জন্ম কত টাকা মঞ্চুর আছে ; এবং
- (গ) উক্ত বংসরে কত মাইল থাল কাটার পরিকল্পনা আছে?

# The Minister for Irrigation and Waterways Department:

- (ক) ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব-মগরাহাট জল নিকাণী প্রকলের কাজ আহমানিক ২৯৬/৫০ লক টাকা ব্যয়ে আরম্ভ করা হয়। টাকা বরান্দ ঠিকমত পাইলে কাজটি চার বৎসরে সম্পূর্ব করা ঘাইবে।
  - (४) ১৯৭২-৭০ সালের পরিকল্পনা থাতে ইহার জন্ত ২৫ লক টাকা ব্যয়েব বরাদ্ধ আছে।
- (গ) এই বৎসরে ধোসা গ্রামের নিকট পিরালী নদীর পারে নৃতন খালের উপর একটি জল নিফাশনী মুইস তৈরারী করা হইবে। প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ থাল কাটার কাজ হইবে। ইহা ছাড়া

তুলতলীতে মাতলা নদীর পারে পশ্চিমবদের বৃহত্তম দুইস নির্মাণের জন্ত মাল মশলা সংগ্রহ এবং প্রাথমিক কার্য আরম্ভ করা হইবে।

#### Steps to re-open Closed and Sick Industries

\*188. (Admitted question No. \*240.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of Closed and Sick Industries Department be pleased to state the steps the Government proposes to take to re-peon the sick and closed Industries of the State?

#### The Minister for closed and Sick Industries Department:

Amongst the various steps that Government has been taking to re-open the closed industrial units in the State the most important is conciliation in cases in which the closure is due mainly to labour dispute. Secondly, in cases where the closure is due to mismanegement, the units are re-opened by taking over the management under the law. Thirdly, re-construction by IRCI of units closed down due to financial stringency is another method. Fourthly, the State Government has also been trying to re-start good plants under liquidation after the plants are purchased by good going concerns free from encumbrances.

The State Government has also assumed powers for freezing for a short period the past liabilities of the sick and closed units under certain conditions with a view to making the reattainment of viability of these units easy.

#### निम्न मार्याम्य श्रेकत

- \*:৮৯। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং \*৩২১।) **শ্রীআফতাবৃদ্দিন মণ্ডল:** সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমানার অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) নিম দানোদর প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়;
  - (থ) আগামী বর্ধায় এই এলাকায় বক্সার হাত হইতে রক্ষা করার জক্ত সরকারের কোন এ পরিকল্পনা আছে কিনা: এবং
  - (গ) নিম দামোদর ও মানদারিয়া থালের সংস্কারের ফলে যে সমস্ত চাষীর জমি নই হইতেছে তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

#### The Minister for Irrigation and Waterways Department:

(क) निम्न मोस्मोमन পत्रिकल्लान अक्क स्मां राम्न स्टेर्स २० क्लां के किन। ध नर्गछ राम्न .

হইশ্বাছে মাত্র ১ কোটি টাকা। কাজেই তথন হইতে বৎসরে ৩ কোটি টাকা করিরা সংস্থান করিতে পারিলে ৭ বৎসরে এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

- (থ) নিম দামোদর প্রকল্পের কাজ আমতা থালের পতন মূথ (আউট-ফল এও) হইতে শুক্ত করা হইতেছে বলিরা ঐ স্থান হইতে আমতা পর্যন্ত থাল অঞ্জলের চারিপাণের ফ্রন্ত জল নিভাশনের জন হাসপ্রাপ্ত হইতে।
- (গ) নিম্ন দামোদর প্রকল্পের জক্ত যে সকল জমির প্রয়োজন সেই সমুদ্র জমি বলীর জমি দথল আইন অফ্সারেই সংগৃহীত হইতেছে। এবং সংগ্রহ আইনান্তসারে ঐ সমস্ত জমির মূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ জিলা কালেক্টররা দিবেন। আইনাহসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

#### UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answer were laid on the table)

## জেলাওয়ারী বানী মিলের সংখ্যা

- ৫৮। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১০৭।) ডঃ ওমর আলী: খাল ও সরবরাছ বিভাগের মন্ত্রি-মহোদয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —
  - (ক) পশ্চিম বাংলায় ২০শে কেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে জেলাওয়ারী লাইসেন্দ প্রাপ্তে লাইসেন্দ্রিটান বানী মিলের (হাস্থিং মিল) সংখ্যা কতঃ এবং
  - (থ) লাইসেন্সবিহীন বানী মিলের লাইসেন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি ?

#### The Minister for Food and Supplies:

(ক) পশ্চিম বাংলায় ২০শে ফেব্রেয়ারী ১৯৭২ তারিথে লাইসেদ্যপ্রাপ্ত বানী মিলের (হাস্কিং মিলের) সংখ্যা সর্বমোট ৬,১০৪। জেলাওয়ারী বিস্তারিত হিসাব এতৎসহগ্রবিত বিবরণীটিতে প্রদক্ত হল।

# শাইসেন্সবিহীন বানী মিলের কোন হিসাব এই দফতরের কাছে নাই।

(থ) পশ্চিম বাংলায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় তাহার তুলনায় লাইসেলপ্রাপ্ত চাল কল ও বানী মিলের উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় ঐ লাইসেলপ্রাপ্ত মিলগুলিকেই বৎসরের বেশ কিছু সময় নিক্রিয় থাকিতে হয়। এই অবস্থার লাইসেলবিহীন বানী মিলের অন্ত নজুন লাইসেল মঞ্জুর করিলে তাহা ধাল্ডের মূল্য উর্ধ্বমূখী করিবে এবং সরকার নির্ধার্থিত মূল্যে সরকারী সংগ্রহ পরিকল্পনা ব্যাহত করিবে। কারণ লাইসেলপ্রাপ্ত মিলের তুলনায় ফসলের উৎপাদন ক্ম হওয়ায় বানী মিলের মালিকগণ নিজ নিজ স্থার্থে ধান ক্রন্তের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা ক্রিতে ছিখা ক্রিবেন না বলির। মন্ত্রমিত হয়।

বানী মিলগুলিতে সাধারণত: এক বা একাধিক হলার ব্যবহৃত হয়। হলার যুক্ত বানী মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি ভারত সরকার কর্ত্বক গৃহীত নীতিরও পরিপন্থী কারণ হলার ঘারা চাল উৎপাদন অপচন্ত্রমূলক। এই সব কারণে সমগ্র প্রার্গি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Statement referred to in reply to Clause (Ka) unstarred question No.58

বিবরণী

| ক্ৰমিক নং | জিশার নাম              | বানী মিলের সংখ্যা   |
|-----------|------------------------|---------------------|
| (5)       | হাওড়া                 | (৩৯                 |
| (٤)       | ২৪-পরগণা               | ৮৪৬                 |
| (৩)       | नमीग्र।                | २७३                 |
| (8)       | मा <b>र्किमि</b> ड     | >>                  |
| (¢)       | <b>मू</b> लिंगां वां ज | ₹8¢                 |
| (%)       | বর্ধমান                | <b>₩</b> ¢ <b>1</b> |
| (1)       | মেদিনীপুর              | >,9≥8               |
| (b)       | <b>জলপাইগু</b> ড়ি     | 90                  |
| (%)       | পশ্চিম দিনাজপুর        | <b>&gt;</b> 00      |
| (>•)      | বাকুড়া                | ₹\$₽                |
| (55)      | বীরভূম                 | ৩২৮                 |
| (>২)      | মালদহ                  | <b>e</b>            |
| (>0)      | কোচবিহার               | 2.3                 |
| (84)      | পুক্লিয়া              | 8.9                 |
| (>4)      | <b>ह</b> श <b>नी</b>   | 90€                 |
|           | মোট—                   | ٠,>٥8               |
|           | 'ছয় হ                 | জার একশত চার)       |

# मानवनी थामात एउताती ও कछात कार्य होका वतारकत शतिमान

৫৯। (অন্ন্যাদিত প্রশ্ন নং ১৭৩) **শ্রীঠাকুর দাস মাহাতো**: পশু-পালন এবং পশু
ভিকিৎসা (ছগ্প উন্নন) বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

ক্ষান ১৯৭২-৭০ সালের বাজেটে ৬১৮ নং বিশ্বধান্ত কর্মস্টীর আওতাভূক্ত প্রকল্পের জন্ম ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশনের কাছ থেকে যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হরেছে তার থেকে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শালবনী থানার ডেয়ারী ও ফডার ফার্মের জন্ম টাকা বরাদ্দ আছে কিনা; এবং (খ) থাকিলে, কত টাকা বরান্দ আছে এবং সেই টাকা কবে কিভাবে ধরচ করা হইবে?
The Minister for Animal Husbandry and Veterinary Services (Dairy

#### Development ):

- (क) रेंगा।
- (খ) বর্তমান ১৯৭২-৭০ সালের বাজেটে ৬১৮ নং বিশ্বধান্ত কর্মস্থানীর আওতাতুক্ত প্রকল্পের জক্ত ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশনের কাছ থেকে বরাদ্দরত ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার মধ্যে শালবনী ও শিলিগুড়িতে ছইটি পশুখান্ত ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্ত বরাদ্দরত অর্থের পরিমাণ ০০ লক্ষ্টাকা। শীঘ্রই এই ফ্যাক্টরী স্থাপনের কাজ শুক্ত ইইবে বিলিয় আশা করা যায়। ইহা ছাড়া; শালবনীতে কলিকাতার খাটালের গরু ও মহিষের পুনর্বাসনের জন্য তিন কোটি টাকার একটি প্রকল্প ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশনের অঞ্নোদনের জন্য প্রেরণ করা ইইয়াছে। ইহা এখন ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী কর্পোরেশনের অঞ্নোদনের অপেক্ষায় আছে।

## Road between Sukiapokhri and Maney B ijang

- 60. (Admitted question No. 201.) Shri Nandalal Gurung: Will the Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—
  - (a) Whether Government invited tenders for the construction and or the improvement of the road between Sukjapokhri and Maney Bhanijang in the district of Darjeeling;
  - (b) if so, when the tenders were opened;
  - (c) if any tender was accepted; and
  - (d) the reasons for delay in issuing work order?

The Minister for Public Works: (a) and (e) Yes.

- (b) On the 1st February, 1972.
- (d) Work order was issued on the 23rd February, 1972. The intervening period between the opening of tenders and issue of work order was not long.

# সাবরেভেট্টা অফিসে এক্সট্টা মোহারির

- ৬১। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ২২৫।) **শ্রীপ্রত্যোৎকুমার মহান্তি:** আইন বিভাগের মন্ত্রিমহাশক্স অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, এই রাজ্যের সাবরেজেণ্ট্রী অফিসগুলিতে এক্সাট্রা-মোহাবিবরা কাজ করেন:

- (খ) অবগত থাকিলে, কতজন এক্সট্ৰ-মোহারির বর্তমানে সারা রাজ্যে কাজ করিতেছেন, এবং
- (গ) উক্ত এক্সট্রা-মোহারিরদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না এবং থাকিলে কতদিনের মধ্যে উক্ত পরিকল্পন। কার্যকরী করিবার সম্ভাবনা রহিল্লাছে ?

#### The Minister for Law:

- (क) হঁ্যা, অবগত আছেন।
- (थ) ১,8৫ **জ**ন।
- (গ) সাধারণত: উহাদের সরকারী কর্মচারী হিসাবেই গণ্য করা হয়। তবে উহাদের বেতন-হারের স্থবিধা নাই। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হইরাছে যে উহাদের নিয়মিত সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় বেতনহারের স্থবিধা দেওয়া হইবে না।

# ভগবানগোলায় মঞ্জুরীকৃত নলকূপের সংখ্যা

- ৬২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৩২) **শ্রীমহ: দেদার বকস:** পল্লী জল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মুসিদাবাদ জেলার ভগবান গোলা থানার জন্ত ১৯৭১-৭২ সালে কয়টি নলকূপ মঞ্র করা হয়েছে; এবং
  - (খ) উক্ত নশক্পের মধ্যে ভগবানগোলা ১নং এবং ২নং ব্লুকে করটি নলকুপ দেওয়া হয়েছে; এবং উক্ত সময়ে কোথায় কয়টি নলকুপ বসান হয়েছে?

#### The Minister for Rural Water Supply:

- (क) পল্লী জল সরবরাহের অন্তর্গত ২০টি নলকুপ (টিউবওয়েল) মঞ্জুর করা হয়েছে।
- (থ) তুইটি ব্লকের প্রতিটিতে ১০টি করিয়া নলকুপ (টিউবওরেল) মঞ্জুর হইয়া থাকিলেও ওয়াকিং ডিভিসান উবাস্ত সমস্তাও বস্থাত্রাণ কার্যে নিযুক্ত থাকায় ১৯৭১-৭২ সালে কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই।

# मं जिन गुरुको जामान् छ्वन

- ৬০। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ২০৫) **এ প্রিপ্রান্তাংকুমার মহান্তিঃ** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
- (ক) মেদিনীপুর জেলার দাতন মুন্সেফী আদালত ভবনটির জন্ম নৃতন ভবন নির্মাণের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে; এবং
  - (৭) এ ভবন নির্মাণের কাজ ম্বরাঘিত করিবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবশয়ন করিতেছেন?

#### The Minister for Public Works

(ক) ভিত্তি থনন কার্য করিবার পর নিষ্ক্ত ঠিকাদার বাড়ী তৈরারীর মাল-মসলার মূলাবৃদ্ধির অক্তুহাতে কাজাট করিতে অত্মীকার করায় উহা আপাততঃ স্থগিত আছে। (থ) সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাহী বাস্ত্ৰকারকে অচিৱে হতন ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়া কাজটি গুল করিবার জন্ম যথোপ্যক্ত আদেশ দেওৱা হইয়াছে।

# বাঁকুড়া জেলায় নলকুপের সংখ্যা

- ৬৪। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং ২৯৪।) **শ্রীকাশীনাথ মিশ্রেঃ** পরী জল সরবরাহ বিভাগের মান্ত্রমান্তাদার অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বাঁকড়া জেলায় পানীয় জলের জন্য কতগু নলকুপ আছে; এবং
  - (খ) ১৯৭২-৭৩ সালে বাঁকুড়া জেলার কতগুলি এামে পানীয় জলের জন্ম নৃতন নলকপ বসবার পরিকল্পনা আছে ?

#### The Minister for Rural Water Supply:

- (क) ১,১২০টি চালু অবস্থায় আছে।
- (थ) পরিকল্পনাটি এখন বিবেচনাধীন। চড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবা পর সংখ্যা বলা যাবে।

## গভীর নলকপ ও রিভার পাস্পে শিকট-এর প্রচলন

- ৬৫। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং ৩২৭।) **জ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামা:** কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) গভীর নলকৃপ ও রিভার পাম্পগুলি হতে আরও বেশী দেচের জল সরবরাহের উদ্দেশ্রে একাধিক শিফট-এর প্রচলন করার পরিকল্পন। সরকারের আছে কি; এবং
  - (খ) যদি থেকে থাকে তবে গ্রামীণ বেকারদের এই অতিরিক্ত শিফট-এর জন্ম নিযুক্ত করার কোন পরিকল্পনার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ?

#### The Minister for Agriculture and Community Development:

- (**क**) না।
- (থ) এ প্রশ্ন ওঠে না।

#### Establishment of a Medical College in Midnapore District

- 66. (Admitted question No. 437) Shir Ranlit Kumar Daloi Will the Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—
  - (a) if the Government has any proposal for starting a Medical College in Midnapore district; and
  - (b) if so, when the proposal is likely to implemented?

The Minister for Health: (a) None at present.

Does not arise.

# খাভড়া থানার প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার

৬৭। (অন্ন্যুমাদিত প্রশ্ন নং ৩৪১।) **জ্রীকাশীনাথ দ্বিভা:** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশর সম্প্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার প্রাইমারী ছেল্থ সেন্টারে কর্মরত কর্মচারী ও ডাক্রারগণ গত ছ'মাস যাবৎ বেতন পান নি:
- (থ) সতা হইলে-
  - (১) ইহার কারণ কি:
  - (२) मतकात व विशव कि वावश व्यवस्य कवाहन ; ववः
- (গ) ঐ হেল্থ দেণ্টারে মোট কতঞ্জন স্টাফ আছেন?

#### The Minister for Health:

- (ক) তাঁহার। নিয়মিত বেতন পাইতেছেন। কেবল মাত্র ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বেতন অনিবার্য কার্যে পান নাই।
- (४) (১) সেণ্টারের মেডিক্যান্স অফিসার ঐ মাসের বেতনের টাকা ট্রেজারী হইতে লইয়া ফিরিবার সময় টাকাসহ তাঁহার ব্যাগ চুরি হইয়া যায়। এজয় সময়মত বেতন দেওয়া সম্ভব হয় নাই।
  - (২) সরকার তদন্তসাপেকে অবিশবে সমপরিমাণ টাকা দেওরার আদেশ দিরাছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।
  - (श) (मांठे २७ छन।

#### বাংলা ছেনোগ্রাকার

- ৬৮। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৬৯।) **জ্রীকাশীনাথ মিগ্রা:** অর্থ বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে মহাকারণে বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সংখ্যার ভূলনায় বাংলা ষ্টেনোগ্রাফারের সংখ্যা কম; এবং
  - (খ) সত্য হইলে বাংলায় কাজকর্ম করার জন্ম স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ করার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

#### The inister for Finance:

- (क) হুম।
- (খ) পাবশিক সার্ভিদ কর্মিশন, পশ্চিমবঙ্গকে অচিরে নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিব্বা অস্ততঃ কুড়ি জন যোগ্যপ্রাথীর নাম অবিশব্দে পাঠাইবার জন্ম অনুরোধ করা হইরাছে।

#### সমগ্র স্বাদ্ধ্য দপ্তরের বানবাহনের সংখ্যা

- ৬৯। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৪১৯।) **জ্রীআমিনী রায়** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্ত্রহ
  - (ক) খাস্থ্য দপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট কয়টি ও কি কি প্রকারের যানবাহন (প্রাথমিক খাস্থ্যকেন্দ্র হইতে রাজ্য দপ্তরের প্রধান অফিস সমেত ) আছে;

- (খ) তথ্যধ্য কতগুলি অচল ও সচল অবস্থায় আছে;
- (গ) অচল গাডিগুলি গড়ে কতদিন ধরিয়া অচল অবস্থার পড়িয়া আছে: এবং
- (ঘ) অচল গাডিগুলি মেরামতের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

# The Minister for Health:

- (क) ১,০২৮টি। দংলগ্ন তালিকার বর্ণিত প্রকারের যানবাহন আছে।
- (খ) **অচল—২৪৬** ; সচল—৭৮২ ।
- (গ) গড়ে ৩ হইতে ৬ মাস।
- (ঘ) সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to (ka) of unstarred No. 69.

#### ভালিকা

| ক্রমিক সংখ্যা য                | ানবাহনের মার্কা      | ও প্রকার      | সংখ্যা   |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------|
| (2)                            | CJ3B                 | (জীপ)         | ₹8₽      |
| (۶)                            | Willy's DJ5          | <b>(জী</b> প) | 9        |
| (೨)                            | Willy's DJ6          | (জীপ)         | 8 9      |
| (8)                            | Willy's CJ6          | (জীপ)         | >€       |
| (a)                            | Tempo Vikin          | g             | 95       |
| (%)                            | Willy's F.C.         | 150           | > <      |
| (1)                            | ${\bf Bedford\ Van}$ |               | >%       |
| (b)                            | ${\bf Ambassador}$   |               | 3'7      |
| (8)                            | Doge Bus             |               | >        |
| (>0)                           | Trucks and I         | iok ups       | 22       |
| (22)                           | Dodge Power          | Wagon         | 88       |
| (><)                           | Bedford Bus          |               | <b>a</b> |
| (১৩)                           | Ambulance            |               | >9@      |
| (78)                           | () 8) Dodge Utility  |               | >        |
| (>4)                           | Fiat                 |               | >        |
| (১৬) Renault                   |                      | 45            |          |
| (>9) Bedford Personnel Carrier |                      | >•            |          |
| (১৮)                           | (>>) Jeep Truck      |               | ь        |
| (ころ) Miscellaneous Types       |                      | हर            |          |

# সন্দেশখালি ও হিংগলগঞ্জ থানা অঞ্চলে বিদ্যাৎশক্তি সম্প্রসারণের প্রকল

- **৭০।** (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ১৫৪।) **শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মণ্ডল**ঃ সেচ ও বিত্যুৎ বিভাগের মন্ত্রি-মহাশব্ব অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সন্দেশথালি ও হিংগলগঞ্জ থানা অঞ্চলে বিহাৎশক্তি সম্প্রদারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আচে কি: এবং
  - (খ) থাকিলে, কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু হইতে পারে?

### The Minister for Power:

- (ক) হঁন, আছে।
- (খ) হিংগলগঞ্জে বৈদ্যাতিকরণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা ভইষাচে।

# Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: I have received 14 notices of calling attention on the following subjects, namely:—

- Shortage of wheat affecting T. R. works in Murarai Police Station from Dr. Motahar Hossain.
- Death in the clashes at Nabadwip. Krishnagar and Kalyani towns from Shri Nitaipada Sarkar.
- Test Relief work in the flood affected area in Howrah Dristrict from Shri Rabindra Ghosh.
- Alleged attack on the Youth Congress, Yuba Sangha and Communist workers by the hired goondas of the Textile Inland Agency on B. T. Road, Cossipore —from Shri Nitaipada Sarkar.
- Police verification before employment in West Bengal Government Services—from Shrimati Ila Mitra.
- Alleged clash between the rice-smugglers and the Yuba Congress at Ukra railway station on 24th Aprial, 1972—from Shri Sachinandan Sau.
- 7. Want of any ambulance car at the disposal of Mohammedbazar block hospital—from Shri Nitaipada Ghosh.
- Acute searcity of drinking water in draught-affected areas in Purulia district—from Shri Madan Mohah Mahato.
- Misuse and misappropriation of money by the contractors in collusion with P. W. D. officials in connection with the construction of National Highway No. 34—from Shri Ramendra Nath Dutt.

- Lack of electric supply by W. B. S. E. B. affecting water supply in Calcutta from 26th afternoon – from Shri Abdul Bari Biswas.
- In action of police to apprehend culprits in connection with dwip Dham, in Nadia district – from Shri Biswanath Roy.
- 12. The post of D. I. in Purulia lying vacant for a long time leading to the sufferings of teachers and others from Shri Sarat Chandra Das.
- Alleged corruption with Government officials in connection with purchase of a cine-projector for Murshidabad district publicity office—from Shri Md. Idris Ali.
- Lack of irrigation facilities at Bhagabangola Centre in Murshidabad district—from Shri Mohammad Dedar Baksh.

I have selected the notice of Shrimati IIa Mitra on the subject of police verification before employment in West Bengal Government services. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject today, if possible, or give a date for the same.

#### Mention Cases

Dr. Md. Fazle Haque: 2nd of May.

শ্রীভূপালচন্দ্র পাঞাঃ স্পীকার স্থার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে হাউদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোলকাতায় United Tyres Private Ltd. নামে একটা tyre retandson-এর trading concern আছে। এই কোম্পানী Punjab National Bank এবং State Finance Corporation থেকে ১২।১৪ লক্ষ টাকার বেদী ঋণ নিয়েছে। এরা ঋণ পাবার মূলে সরকারের কাছে এরা বলেছিল বাহিরে থেকে tyre আমদানী করতে হবে তারজন্ম প্রতিবার আমাদের -র যে ক্ষয়ক্ষতি হয় সেটা আমরা পূরণ করব। tyre retantion-এ মাধ্যমে এটা সরকারী order N.C.D.C., N.M.D.C., N.M.T.C. Durgapore Steel Factory ইত্যাদির কাছ থেকে regular order ওঁরা পেয়ে আসছেন। এর মাধ্যমে ওদের প্রচুর লাভ হওয়া সম্বেও ওঁরা ওথান থেকে টাকা নিয়ে মধ্যপ্রদেশের রায়্মর দিল্লীতে ব্যবসায় প্রসার করছে। এবং ছ্রিতির ছারা এই tyre retantion-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাছে। এদের মূল যে কারখানা যেটা তারাতলায় হয়েছে সেটা বন্ধ করে সাথে যাবার লাভ হবে এবং শ্রমিক সাধারণের উপর অমান্থ্যিক অভ্যাচার যথরোচিত ব্যবহার করে যাছে।

[2-10-2-20 p.m.]

যার ফলে তারা একটা মাত্র প্রার্থনা করেছিল যে আমাদের অস্তত সব স্কেল ঠিক করে দেওয়া হোক, আমাদের ক্ষেত্রে নিরমিত ই্যানর্ভাড করে দেওয়া হক। কিন্তু তা উপেক্ষা করে এই মালিক ক্লোজারের নোটিশ দিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে লেবার মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি। এই সমস্ত মালিক ষ্টেট ফিক্তান্স কর্পোরেশন থেকে টাকা নিয়েছে, কিন্তু ওয়ার্কার যারা পে পে-স্বেশের দাবী করেছে তারজক্ত তারা এখান থেকে কার্থানা রায়পুরে ট্রান্সফার কর্বার চেষ্টা করছে। মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে তাদের পক্ষ থেকে ১১-৪-৭২ তারিথে রিপ্রেসেনটেশান দেওয়া হয়েছিল এবং তথন বলা হয়েছিল শ্রম দপ্তরে লাভ-ক্ষতির হিসাব দাখিলের জন্ত এবং যতক্ষণ না কারখানার হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা হয় ততক্ষণ পর্যান্ত কারখানার হাটাস কে মেনটের করার জক্ত করা হয়েছিল এবং ক্লোজার নোটিশ মূলতুবী রাখতে বলা হয়েছিল। এই কথা শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন এবং তারা সেকথা স্বীকার করে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম মালিক পক্ষ ক্লোজার নোটিশ মূলতুবী না রেথে আগামী ২৮শে তারিথ ক্লোজারের শেষ দিন তারা বের করে দেওয়ায় অনিশ্চিত বিপদের মূথে ঠেলে দেবে এবং শুরু তাই নয় তারা এখানে ত প্রেট কিন্তাক্ষ ক্রেণারেশনের টাকা নিয়েছে তার কি হবে ? স্বতরাং আগামী দিনে শ্রমিক কর্মচারীর জীবন ও ও জীবিকা একই সবেরই ভবিশ্বত বিপন্ধ হয়ে পড়ছে বলে আমি আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রীএবং সংশ্লিষ্ট শিল্লমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিল্যে ব্যবহা অবলহন করা হয়।

শ্রীরবীন্দ্র খোষ: উলুবিড়িয়া অঞ্চলের ত্রাণ ব্যবহার জন্ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি ত্রানমন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার একটা বনার্ত এলাকা উলুবেড়িয়ার অনেক অঞ্চলে গত ১৯৭১ সালে ভীষণভাবে বন্যা হয়েছিল এবং উলুবেড়িয়ার শ্যামপুকুর থানা এলাকা গত জাগুয়ারী মাস প্রস্ত ডুবেছিল, যাতারাতের উপায় ছিল না। আমরা জেলাশাসকের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি যে উলুবেড়িয়ার ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। মাননীয় ত্রানমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন যে এটা যথেষ্ট নয়। কাজেই আমি মনে করি ওই সব এলাকায় যে সব রাস্তাঘাটের অংশ নই হয়ে গিয়েছে যদি টি, আর মারফত মেরামত না হয় তবে অস্ত্রবিধা হবে। মানুষ এবারের বর্ষায় তরবহার মধ্যে পড়বে। বর্ষার সময় ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। তাই মাননীয় ত্রানমন্ত্রী কাছে আবেদন যেন টি, আর, ওয়াকের টাকা আরও বেশি করে মঞ্জুর করা হয়। যদি তা না করা হয় তাহলে রাস্তাঘাটের টি, আর, ওয়ার্কের কাজ হবে না। যে সব এলাকা অনুয়ত এলাকা রাস্তাঘাট-এর কাজ না হলে অধিবাসীদের খুব অস্ত্রবিধা হবে। সেথানে ১৯৭১ সালের বন্যার পর একটাও রাস্তা নেই, মানুষ চলতে পারে না। তাই মাননীয় ত্রানমন্ত্রী এই বন্যা এলাকার দিকে লক্ষ রাথবেন এবং যথেষ্ট রিলিফের যাতে আরও বেশি টাকা দেওয়া যায় তার ব্যবহা করবেন আশা করি।

শ্রীক্লপদিং মাজী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশন্ধ, আজকে পুকলিয়া জেলার বিভিন্ন থানা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের করেকটি শোচনীয় বিশেষ পরিস্থিতির প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রি মহাশরের কাছে এবং মাননীয় সদস্যবন্ধদের কাছে পেশ করছি। আমি দিন করেক আগে এই সেসান যথন মূলতুবী ছিল তথন আমার জেলার বিভিন্ন থানার বিভিন্ন অঞ্চলে সাইকেলে করে ঘোরাত্মরি করে দেখেছি যে সাধারণ মাহুষ চিকিৎসার অভাবে জর্জরিত এবং পীড়িত হয়ে পড়েছে তা ভাষার প্রকাশ করা চলে না। বিশেষ করে এই সময় সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, সেই সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি বলতে চাই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই যে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গত দেড় মাস যাবৎ বসন্ত এবং ভাররিয়া রোগের স্ক্রেভবিব দেখা দিয়েছে এবং তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশন্ধ, আপনি জানেন যে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন থানা এবং অঞ্চলে এমন অনেক গ্রাম আছে এবং এমন অনেক বড় বড় পলী আছে যে তার ৮।১০ মাইল জুড়ে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই। সেই সমন্ত জারগায় বসন্ত, ভাররিয়া রোগে গরীব সাধারণ মাহুষের কোন চিকিৎসার কোন শ

বাবস্থা নেই, যার ফলে তারা মারা যাছে এবং দিনের পর দিন অস্থথে ভূগছে, এই বিষয়ে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশেষ, দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি এই বিষয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা এইণ করেন।

শাবেন : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ব বিষয়ের প্রতি আপনার মাধানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা হল বারুইপুর থানার অন্তর্গত চম্পাহাটী গার্লস হাই স্কুলে ১৯৬৬ সালের নির্বাচনের পর ১৯৬৮ সালে একবার অভিট হয়নি। ১৯৬৬ সালেও কোন অভিট হয়নি। সেথানে একজন স্বার্থনেষী ব্যক্তি বিশেষ করে যিনি সম্পাদক তিনি নিজ্ম তিন জন মহিলাকে শিক্ষিকার পদে নিয়োগ করেন। তাঁরা তিন বোন এখন পর্যন্ত শিক্ষিকার পদে বংগল আছেন। সেথানে দেখা যাছে আর যে সমন্ত হতন শিক্ষিকা এসেছেন ইংদের উপর এরা অতান্ত হ্বাবহার করছেন এবং সেখানে টাকা প্রসা তছরূপ হয়ে যাছে। আমি দেখে বলেছিলাম এবং সেখানে এ্যাভমিনিট্রে টর বি, ডি, ওর হাতে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি সরেজমিনে তদন্ত করতে গেলে তাকে অতান্ত অপমান করা হয় এবং সেখানে এই জন্য একটা বিরোধ বিক্ষোভের নানা দেখা দিয়েছে। সেই জন্য আমি এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে মন্তর্যাধ করছি সাত দিনের মধ্যে একজন ইনসপেইরকে যেন পাঠানো হয় যাতে তিনি সমন্ত বিষয়েটা তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবহা অবলহন করতে পারেন।

শীর্মেক্স নাথ দত্ত: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার এন,এইচ, ৩৪ যে রাস্তা মাডে সেই রাস্তাটি চওচা করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ থেকে ডাল্থানা পর্যন্ত এর কাজ চলচে। আমি এই কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ইট ব্যবহার করা হচ্ছে যে সেওলিকে াটি বললেও চলে। আনবার্ণত হট দিয়ে তৈরী হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলাম, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয়নি। এটা পাবলিক রাস্থা, এন, এইচ, ৩৭ এর রাস্থা পি, ডবলিউ, ডির ইঞ্জিনিয়াররা সব সময় যাতায়াত করছে এবং প্রত্যেকেই দেখতে অথচ কাজ এই ভাবেই হয়ে যাচ্ছে। আজকে তাদের দৃষ্টে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন পরিবর্তন হয়নি। এরকম করে রাভা করার দক্ষন প্রতি বছরই রাভা নই হচ্ছে এবং বছর বছর মেরামত কর র জন্য **লক্ষ লক** টাকা সরকারের থরচ হচ্ছে। আমার মনে হয় এই সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা থরচ করার মধ্যে কন্টাক্টর এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। এথানে যে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আছে তার জীপ গাড়ী আছে, অন্য কয়েকজন যে ইঞ্জিনীয়ার আছে তাঁদেরও জীপ গাড়ী আছে। এই সব জীপ গাড়ী দেওয়া হয়েছে তথু ঘুরে বেড়াবার জন্য না কাজ দেখাবার জন্ত ? তারা এমনভাবে মেজার করছে মনে হয় তাদেরও এর মধ্যে শেয়ার আছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অফুরোধ করবো যে তিনি যেন ইমিডিয়েট এ্যাকসান নেন, নাহলে রান্তা হয়ে গেলে যে ক্ষতি হবার তা হয়ে যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কবছি।

# [ 2-20—2-30 p.m. ]

শ্রীগণেশ চন্দ্র হাটুই: মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি
আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। হুগলী ভেলার আরামবাগ
মহকুমা শহরে অবস্থিত প্রাচীন এবং একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, নেতাজী মহাবিতালয়, এর
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তুই হাজার এবং এর মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় পৌনে হু'শো। পশ্চিমবন্দ

সরকারের এাাসিসটেণ্ট অ্যাকাউণ্টদ অফিসার, মিসটার কে, গাঙ্গুলী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক মিস্টার এইচ কে, ব্যানাজা তাঁদের তদন্ত রিপোর্টে ঐ কলেজের পরিচালক মঞ্চলীর সম্পাদক ও অধ্যক্ষ-এর বিরুদ্ধে চুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। ঐ কলেজের এস, সি. বিলিডং ক্রসটাক্সনের জন্ম ৮১ হাজার টাকা, ল্যাবোরেটরির উন্নতির জন্ম ৫০ হাজার টাকা ও শাইবেরীর উন্নতির জন্ত ১৫ হাজার টাকা ইউ, জি, সি, ও ট্রেট গভর্ণমেণ্ট মঞ্জর করেছিলেন। কিছু পশ্চিমবন্ধ সরকারের এ্যাসিস্টেট এ্যাকাউন্টম অফিসার, মিস্টার কে, গান্ধলি তার তদন্ত বিপোর্টে ঐ কলেজের তৎকালীন সম্পাদক ডাক্তার হরিশঙ্কর মথার্জীর বিরুদ্ধে আমুমানিক ৭৭ **হাজার টাকার** মত তহবিল ত্রুক্রপের অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ আসার পর্বে ডা: হবি শহর মুখার্জী সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তারপর ঐ কলেজের জি. বি. সম্পাদক হন হুগলী জেলার স্বনামধন্য ব্যক্তি ডাঃ রাধাক্ষ্যন পাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐ অফিসার ডা: রাধাক্ষ্য পাল সম্পর্কে তদস্ত রিপোর্টে যা লিখেছেন তা এইরূপ "Dr. Radha Krishna Pal the persent Secretary of the college, was advanced a sum of Rs. 50,000 (Rs. 32,000 received as loan for staff quarters from Government and Rs. 18,150 towards purchase of furniture and equipments) during the year 1960-61 and although long 9 years have clapsed the advance so paid yet remained to be adjusted. These amouts did not pass tthrough cash book and the practice is fraught with the gravest risk of being misappropriated in its entirety." তদন্ত হওয়ার পূর্বেই ডাঃ রাধারুফ পাল সম্পাদক পদ থেকে ইন্ডফা দেন। বর্ধমান বিশ্ববিতালয় কতপক্ষ ঐ জি. বি. কে বাতিল করে নতন জি, বি. রি-কন্টিটিউট করেন। ছর্ভাগ্যের বিষয় ঐ নতন জি, বিকে পুরাতন জি, বি-র ত্র'জন সদস্ত মহামাত আদালতের সাহায্য নিয়ে ইনজাংটেড বা অকেন্ডো করে দেন। এর ফলে .....

Mr. Speaker: Mr. Hatui, please take your seat.

শ্রীশাজ্ঞিপদ ভট্টাচার্য্যঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবদ্ধ সরকারের হরিণঘাটায় একটি ছগ্ধ সংস্থা রয়েছে, এই সংস্থায় অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক উপায়ে, কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ৬২ জন লোককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে এবং তা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সেই জায়গায় অনেক বিক্ষোভ স্পষ্ট হয়েছে। স্থানীয় যুব কংগ্রেস ও সি, পি, আই, যুবকদের মধ্যে সেথানে এই নিয়ে বিক্ষোভ স্পষ্ট হয়েছে এবং এর বিক্লন্ধে অভিযান স্থক হয়েছে এবং এই অভিযান অনশনে পর্যবসিত হয়েছে। সেথানে বেকাররা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে পর্যায়ক্রমে অনশন মেন্টি চালাছে যাতে সেথানে বে-আইনীভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রবেশ করতে না পারে। এই ধরা ের আজ পাঁচ দিন। আমি তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অর্বোধ করছি যাতে সেথানে উত্তেজনা আর বৃদ্ধি না পায় এবং স্প্র্যবস্থা অবিলম্বে করা হয়। পুলিশ সেথানে দাঁড়িয়েছে, এই ব্যাপার নিয়ে সেথানে একটা দাক্ষণ উত্তেজনার স্পষ্টি হয়েছে। এই যে অগণতান্ত্রিক উপায়ে সেথানে নিয়েগ করা হয়েছে সেটা বন্ধ করে দিয়ে তাদের নিয়োগপত্র বাতিল করে দিয়ে সরকারীভাবে যেভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রচার করে নিয়োগ করা হয় এবং সরকারী সংস্থা মার্কত করা হয় তার জক্ত আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মার্মিকাশস্য এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করিছ।

প্রিপারেশ চল্দ্র গোস্থামা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা সবৃজ বিপ্লব করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র নাদন ঘাট, সেথানকার পূর্বস্থলী থানার এক নম্বর এবং ত্'নম্বর ব্লকে এবং ক্রাঞ্চনা থানা পাট চাষের জন্ম থাতে এবং সেথানে পাট প্রধান ক্রবিজ্ঞাত দ্রব্য। ক্রবকদের প্রধান

ভংগদ্ধ ফদল হচ্ছে পাট। প্রায় সাত থেকে আট হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু সরকারের উদাসিত্রে এবং অমনোযোগিতার ফলে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ জমিই সেথাকে জনাবাদী থাকার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই পাট জমিতে প্রায় ৬০ হাজার মণ পাট উৎপন্ধ হয় এবং তার দাম হচ্ছে হ্যুনপক্ষে ৩০ লকাধিক টাকা। আপনি জানেন ভারে, পাটচাষীর সর্বভারতীয় জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা আছে, আমি এখানে সেকথা ভূলছি না। আমার কথা হচ্ছে এই এলাকার অর্থনীতি পাট চাষের উপর নির্ভর করে কিন্তু এই পাটচাষ বার্থ হতে চলেছে, কারণ পাটের বীজের অভাব। গত বক্তায় পাট চাষীরা পাটের বীজ সংগ্রহ করতে পারে নাই, এবারে ১০।১২ টাকায় পাট বীজ বিক্রী হচ্ছে, ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে, তাও সব সময় পাওয়া বাচ্ছে না। ফলে পাট বীজের অভাবে সেথানে পাট চাষ বার্থ হতে চলেছে। যে সমস্ত গায়গায় রিভার পাম্প এবং ভিপ টিউবওয়েলে জল দেওয়া হয় সেথানে আগে পাট চাষ হয় পরে আই, আর, (আট) ধান হয়। কিন্তু পাট চাষের সময় চলে যাছে। এটা আপনি জানেন যে বৃষ্টি শড়লেই পাট চাষ হ্রেক হয়। আমি তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে একথা জানাতে চাই যে অবিলম্ব যদি সেথানে পাটের বীজ না যায় তাহলে হাজার হাজার একর জমি অনাবাদী হয়ে শত্রু লেখা দেবে।

**শ্রী আবত্তল বারি বিশ্বাস**: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার ৈ আকর্ষণ করতে চাইছি। এটা শুধ গ্রামবাংলায় যারা বাস করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। াপনি স্থার, জানেন গত ১১।১২ বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা একদিকে যেমন থরায় নষ্ট হয়েছে অক্ত দিকে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি দক্ষণ অর্থনৈতিক কাঠামো চুর্মার হয়ে গেছে। এই াত্ত দায়ে পড়ে দেখা যাচ্ছে গ্রামের দিকে যে সমন্ত ছোট ছোট চাষী জোতের মালিক আধকাংশ ্ত্রে তাদের জমি অল্প মূল্যে বিক্রী করে দিতে বাধ্য হচ্ছে মহাজন এবং বড বড় প্রসাওয়ালা লোক-দর কাছে। তারা এই জমি থোসকবালা করে ১০০।২০০ টাকায় জমি বিক্রী হয়েছে বলে লিথিয়ে নচ্ছে। চাষীরা টাকা ফেরত দিতে গেলে সেই ক্রেতা মহাজনরা জমি ফেরত দিতে চায় না। এই াক্ম একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সেই চাষী পরিবাররা পড়ে আছে। স্থামি এবিষয়ে াষ্ট্রিশভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিশেষ করে আমাদের যিনি ভূমি এবং ভূমি রাজ্বমন্ত্রী আছেন, যনি নাকি গ্রামবাংলার চাষীদের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন, তাঁদের কথা ভাবছেন, তাঁর <sup>ষ্টি</sup> আকৰ্ষণ কৰছি। আমি ভেবেছিলাম যে তিনি এমন একটা আইন আনবেন যাবু মাধ্যমে গানের সাধারণ চাষীরা আশ্বন্ত হবে। কিন্তু অধিবেশন প্রায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে চশেছে। মামরা দেখতে পাচ্ছি, তাই আমি মন্ত্রিসভা এবং সদস্তদের কাছে এ' বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ন্নীতভাবে আকর্ষণ করছি। অনেক দিন হয় আমাদের বাংলাদেশে ভূমি ফেরত আইন এসেছে, <sup>ৰাজ</sup>কে এইরকম বিধ্বস্ত বাংলাদেশে, ধ্রাপীড়িত বাংলাদেশে অতিরৃষ্টি এবং অনারৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত िलाएन इनियान कथा हिन्छ। करत छाउँ छाउँ हार्यो हिन्द स्थित एक तर एक तर प्रवाद कथा हिन्छ। करत গাইন আনছেন কিনা জানতে চাই ।

# 2-30-2-40 p.m.]

আমি এই বিষয়ে আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, মন্ত্রিদভা চিস্তা করে দেখুন
াতি বেসটোরেসন আইন অনতিবিলমে এনে সাধারণ যে সমস্ত চাবী আছে আছে তারা যাতে

জ্ঞমি ফেরত পায় এবং সেই জমির মুল্যে যথন ফেরত দেবার কথা চিন্তা করা হবে তথন ে বাজার দরের কথা চিন্তা করে লং টার্ম কিসন্তিতে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

শীপঞ্চানন সিম্ছা: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে অত্যন্ত এক শুক্তপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি। আমাদের সকলেরই জানা আছে শি ব্যবস্থার নামে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক অথবা জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে বছরের পর বছ বিপুল পরিমাণে অব্যবস্থা চলেছে। গত ১৭ তারিথে আমি আমার কন্সটিটিউয়েসী (২৪-পরগ জেলার বাসন্তী কেলে) একটি স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম — জুনিয়র বেসিক স্কুল, ক্যানিং, দেউা জুনিয়ার বেসিক স্কুল। সেখানে গিয়ে দেখলান স্কুল বাড়ী প্রায় .৯ মাস আগে পড়ে গেমে মাটির টিপি পড়ে রয়েছে, স্কুল বাড়ী নেই। স্কুলের ছেলেরা ১৯ মাস যাবং পাশের অক্ত এক স্কুলে গিয়ে ভতি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ ১৯ মাস ধরে একজন মাদার সহ এজন ইা মাইনে পেয়ে যাছেনে। কিন্তু আশতর্ষের বিয়য় আজ ১৯ মাস ধরে একজন মাদার সহ এজন ইা মাইনে পেয়ে যাছেনে। রুলানীয় ইন্সপেয়্টর বিয়য় আছেন তিনি কি কৌশলে এটা দিছেনে জানি না টিচারলেস স্কুল আমরা জানি, কিন্তু স্কুললেস টিচার এটা জানতাম না। কাজেই আমি আপনা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া দেউলি অঞ্চলে আমি আর একটি স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম-চঙীবাড়ী স্কল।

Mr. Speaker: You are referring to a second item, you may have hundred of problems in a school.

**জীনিতাটপদ সরকার:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে গ্রামবাংলা বন্ধান্তিই, তদ শাগ্রন্থ ক্ষকদের কথা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই। প্রামে বভায় যে সমস্ত ক্ষ ক্ষতি হয়েছে সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্চি কোনরকম প্রতিকার পাওয়া যাচ্চে না। য সমস্ত রুষকে **এবং গরীব মাহুষের ঘরবা**ভী ভেঙ্গে গিয়েছিল, ফ্সলের হানি হয়েছিল তার। নানাভাবে আবেদ করে জি, আর, ছাড়া আরু কিছ সাহায্য পায়নি। আপনার কেন্দ্র বাগদা, আমাদের নদীয়া জেলা মত লাক্ষণভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছিল। আপনি নিজে জানেন সেই সমস্ত মাত্ৰ আজ পৰ্যন্ত আনে গছ নির্মান ঋণ, কৃষি ঋণ পায় নি। নদীয়া, মালদহ মশিদাবাদ, হাওড়া এবং ভগলীর থবর জার্ যে সেধানে হাজার হাজার দর্থাত ডি, এম-এর কাছে পড়ে রয়েছে। আমি যথন গত ১ **জারিখে ডি. এম-এর কাচে** যাই তথন তিনি হাত গোড করে বললেন আমি লক্ষ লক্ষ টাব সরকারের কাছে চেয়েছি কাজেই সরকার যদি অফুমোদন করে পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি দেব **জামি এই ব্যাপারে আপনার কা**ছে একটি একজামপল দিচ্ছি। রাণাঘাট রকে যেথানে হাউ বিক্তিং গ্র্যান্টের জন্ম হুইলক্ষ ৮৭ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে সেখানে মাত্র ৭৭হাজার টাকা দেওং ছারেছে অর্থাৎ তিন ভাগের হু'ভাগই বাকী রয়েছে। সেথানে ক্রষি ঋণ এবং অক্তান্ত ঋণও বাব রুরেছে। মামুষ আজু না থেয়ে রয়েছে বলে তারা আমাদের ঘেরাও করেছে এবং বলেছে যে আমর **এই চুদ্দিশার মধ্যে রয়েছি।** গ্রামে গেলেই এইসব অবস্থা আমাদের দেথতে হয়। কাজেই আর্দ অফুরোধ করছি আমাদের এথানে বসতির ব্যবস্থা করে দিন এবং বলে দিন যে এম, এল, এ-चात्र आरम यात्व ना, बारेनार्ग विन्छिः वा व्यारमधनी शांडेरम शांकत्वन । वह वावश हरन आरम **मारकदा आद्र आभारमद ७३ मत कथा तमरत** ना।

**জ্রীকাশীনার্থ মিশ্রে:** মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বিভাগীয় মটি মহাশরের, কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া প্রতিদিন বিহাৎ সরবরাহ ঠিক মত না হবার জক্ত সেথানকার হাঁসপাতাশে ভাষ

ভাবে অস্কবিধা দেখা দিয়েছে, যখন অপারেশন হয়, হয়তো দেই সময় আশোবজ হয় গল, য়য় ড়লে দেখানে অনেক রোগী মৃত্যুম্থে পতিত হছে। দেখানে পানীয় জলের অস্কবিধা দেখা দিয়েছে। ওথানে য়ে পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী রয়েছে তার নাম ওয়েই বেকল পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী, একটা ব্যক্তি পুঁজির প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠান কিছুদিন আগে পর্যন্ত বি. এম, ইলিয়াসের ছিল এবং এখন তার বেনামে ওয়েই বেকল পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী চালাছে। এই কোম্পানী য়ে মুনাফা লুটছে—ওখানে য়ে রাস্তা ওয়ারিং এবং মিটার,—য়ধন একে তৈরী হয়েছে সেদিন থেকে সেইগুলো দেখানে আছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেইজল্প রাস্থা এবং হাসপাতালের আলো নিভে য়ায় এবং তার ফলে নানা দিকে ভীষণ অস্কবিধা দেখা দিয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সেইজল্প আমি আপনার মারকং অহরোধ জানাবো মন্ত্রিমহাশয়কে, তিনি যেন ঐ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে নেবার ব্যবস্থা করেন অবিলয়ে।

্রাস্থ্যীরচন্দ্র বেরা: মাননীয় স্পাকার মহাশর, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রি এবং মার্মসভার কাছে একটা জ্বুরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি ভারতবর্ধের প্রতিরক্ষা উংপাদন মন্ত্রী বিভাচরণ শুক্রা বলেছেন যে বেঙ্গল রেজিনেট তৈরী করা সম্ভব নয় এবং ভার কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে জাতিভিত্তিক বেঙ্গলী রেজিনেট করা সম্ভব নয়। এই বাঙ্গালীরেজিনেটের দাবী আমরা দীর্ঘকাল ধরে করেছি— সেই বিটিশ শাসনের আমল থেকে বাঙ্গালীদের নন-মার্টিয়েল জাতি বলে গণ্য করা হতো, তারাও কোনদিন বাঙ্গালী রেজিনেট তৈরী করেনি। আসল কারণ ছিল বাঙ্গালীরা তর্ধর্য দেশপ্রেমিক জাতি, যদি তাদের রেজিনেট করা হয় তাহলে বিটিশ শাসনের দিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এইজন্ম তারা বাঙ্গালী জাতিকে নন-মার্টিয়েশ জাতি বলতো। তা যে তারা নয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং তাছাতা হাজার হাজার লক্ষ্ণ লক্ষ্য তরুণ বাঙ্গালী যুবক আজকে চাকরীর জন্ম হয়ে হয়ে যুরে বেড়াছে। আমি মনে করি যদি বাঙ্গালী বেজিনেট হয় তাহলে হাজার হাজার তরুণ যুবক আজকে চাকরীপাবে। অতান্থ তংগের কথা, এই অতি যুক্তিযুক্ত দাবীর প্রতি কর্ণপাত তারা করছেন না, সেই ছন্ত আমি মন্ত্রিমণ্ট এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে অন্তরোধ করবে। তারা যেন এই বিষয়ে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেন।

শীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২০ তারিথে লোহ যবনিকার অধ্যাল ৬৮৯ জন বিচারাবীন বন্দীকে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে আপনাদের কথা পশ্চিম বন্ধ আইন সভার মধ্যে বলবো, আপনাদের কথা অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাবার চেট্টা করবো। মাননাম অধ্যক্ষ মহাশয়, আসানসোলের সাবজেল একটা অভিশপ্ত জেল। সেই অভিশপ্ত জেলে ১জন নকশাল বন্দীকে ওয়াভারেরা পিটিয়ে হত্যা করেছিল। ঐ জেলের সোজা মেন গেট দিয়ে আসামীরা পালিয়ে গিয়েছিল এবং ওয়াভারেরা উংকোচ গ্রহণ করে চুপ করেছিল। গত ২২ তারিথে গননার সময় একটা গোলমালের স্থযোগ নিয়ে এজন বিচারাধীন কয়েদী-সেথানকার ওয়াভারেরা নির্মম ভাবে মারধার করেছে। অপরাধ—বিচারাধীন বন্দীরা প্রতিদিন তাদের বরাদ্ধকত রেশন থেকে ২০ কে, জি মাল চুরি করা হ'ত এবং তা চুরি করে ওয়াভারেরা এটা বলে। কয়েদীরা তার প্রতিবাদ করেন এবং জেল স্থপারিনটেন্ডেন্ট তার প্রতিকার করার ফলে সেই চুরিটা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভার ফলে সেই সমন্ত বন্দীদের ২২ তারিথে সাড়ে পাচটার সময় মারধোর করা হয়।

[ 2-40-2-50 p-m.]

গত ২০ তারিথ থেকে উক্ত বিনারাধীন বন্দীরা আসানসোল স্পেশাল জেলে অনির্দিষ্টকাল্যে আন্ত অনশন ধর্মঘট স্থক্ষ করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার মোকাবিলা করতে সমর্থ না হওযায় আমাকে জানাতে বাধ্য হয়। আমি সেথানে গিয়ে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করি। তারা বলে—দেওয়ালের সঙ্গে দিও করিয়ে আমাদের ওরা গুলি করে মারবে বলে ওয়ার্ডাররা শাসিয়েছে। যেমন করে তারা নক্শালবন্দীদের মেরেছিল, তেমনি করে তারা আমাদের খুন করবে। কেন না আমরা তাদের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। আমাদের হাতে শেকল, পায়ে বেড়ি পরা। আমাদের কথা কাকে বলবো, কে শোনে ? কোন লোক নাই, আমাদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হছে, তার যদি প্রতিবিধান না হয়— ৽ দিনের মধ্যে, তাহলে আমাদেরই সেই গুলি করে খুন করে মারবার বড়যন্মের প্রতিবিধান করতে হবে। আমরা ঐ special jail থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছি বলে আমাদের তারা গুলি করে মারবে, খুন করবে। এই চক্রান্তের যদি কোন বিহিত ব্যবহান হয় ৽ দিনের মধ্যে, তাহলে আমরা আবার অনশন ধর্মঘট করবো। এই কারার অন্তরালের বিচারধীন বন্দীদের কথা আপনার মাধ্যমে বিধানসভার কাছে রাথলাম।

শ্রীমহন্ত্রাদ দেকার বকাঃ মাননীর অধাক্ষ মহাশয়, একটা শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রিমণ্ডলী ও বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের ভগবানগোলা পানার—কিছুদিন পেকে শুনছি, ক্রাশ প্রোগ্রামে কিছু রাপ্তা নেওয়া হবে এবং ঐজক্র একটা তালিকাও প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু জেলা শাসকের কাছ থেকে মৌথিকভাবে জেনেছি, তালিকাটি অস্তমাদিতও হয়েছে। কিন্তু ভ্রেপের বিষয় আজ পর্যন্ত সেথানে কোন ক্রাশ প্রোগ্রামে রাপ্তা নির্মাণের কাজ স্কুরু হয় নাই। কিন্তু পাশাপাশি দেখা যাছে, এবং কাগজেও দেখতে পাছি অস্তাক্ত জেলায় ও অক্তাক্ত মহকুমায় ঐ ক্রাশ প্রোগ্রামে কতকগুলি রাস্তা তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেইজল আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, যে যাতে ওখানে অতি সত্ত্বর এই ক্রাশ প্রোগ্রামে যে সমস্ত রাস্তার স্ক্রীম দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যত সত্ত্বর পারা যায় অন্তমেশনন করে নার কাজ আরম্ভ করলে ওখানকার শ্রমিকরা থেয়ে পরে বাঁচতে পারবে। বর্তমানে সেধানে তাদের কোন কাজ নাই। আর T. R. ও যা হছে, তাও যথেষ্ট নয়। এ সম্বদ্ধে পুন: স্বকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল পাছিছ না। বিশেষ করে এই ভগবানগোলা থানা, একটা অবহেলিত এলাকায় যাতে সত্বর এর একটা স্বব্যবন্থা হয়, তার জন্ত সংশ্লিই মন্ত্রিমন্তাল্যত্বকে সনির্বন্ধ অন্তর্যাধ আপনার মাধ্যমে জানাছি।

#### tatement under Rule 346

Mr. Speaker: I call upon the Minister-in-charge of Irrigation to make a statement,

Shri Abul Barkat Atawal Ghani Khan Chowdhury: Mr. Sperker, Sir, the policy of supply of irrigation for Boro in 1972 and high yielding summer I.R.(8) or Boro was not in vogue in the fifties and the flow of Irrigation project under the control of I.&.W. Department was not designed to provide any Irrigation for the summer or Boro crop. The canals had to be repaired during the sumer from April. An Agricultural Production Committee decided as far back as 1969 that no Boro irrigation should be provided beyond 31st March, i.e., for Boro crops. Large Scale irrigation after winter also eats up Khariff reserve

badly and protective irrigation in July may prove difficult, if not impossible. What is more, Boro crop requires a large dose of irrigation and this also makes it difficult to arrange for Boro irrigation without jeopardising the interests of Khariff and Rabi. All the same having regard to the widespread flood havoc and the sufferings of the people in those areas, the Government have assured for Boro irrigation as far as possible and for this year only even at the risk of depleting Khariff reserve and endangering Kharif irrigation in July. The statement below indicates the project target for Rabi coverage and Rabi-Boro coverage last year and the Rabi-Boro coverage attempted this year.

#### Rabi target-1971

D.V.C. Canal—1,14,634. This year we have done 1,75,000 plus 52,000 outside command area.

Mayurakshi—Last year we had done 52,300 and this year we have done 76,000

Kangsabati - Last year we had done 50,000 and this year we have done 80,000.

Sir, this year we have irrigated a total of 3,83,400 acres. The coverage attempted is more than double the project target but because huge transmission oss and the repair and construction works in progress in the canals outside Rabi command, the I.&.W. Department had to regret supply generally to Rabi canals only. In the case of Khariff only the whole area is outside its command. The Department cannot also arrange for any irrigation outside the command treas by diverting water to drainage channels outside D. V. C. or Mayurakshi systems. In the context of last year's flood damage Boro irrigation will be continued till 30th April for this year only at very grave risk to Khariff supply and supply for other purposes. It cannot be continued beyond 30th April in my case.

Mr Speaker: We now take up the West Bengal Relief Undertaking Special Provisions) Bill, 1972.

শ্রীশরৎচন্দ্র দাসঃ আর, আমাদের যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, যা আপনি য়্যাডমিট

बि: क्लीकात: कान्या वन त्या।

**শ্রীশর্ভচন্দ্র দাস:** যেটা এ্যাডমিট করেছিলেন।

মিঃ স্পীকার: কবে দিয়েছিলেন। শ্রীশবহুচনদ দাসঃ স্থার, আজ দিয়েছি।

बिः न्नीकादः क'हाद ममय।

**শীশরৎ চন্দ্র দাসঃ** আজ ১০টার সময়।

Mr. Speaker: You should know the procedure. That is about the calling tention notice. Today I have received 14 notices and out of them I have only one according to rules I cannot accept more than one calling attention notice and so have accepted only one and I have also stated that the Minister-in-charge of the repartment concerned will make statement theron on the 2nd day of May. More aan one calling attention notice cannot be accepted by me according to the rule.

শ্রীআবিত্রল বারি বিশাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছিলাম যে লোকসভার নে অধিবেশন চলে তথন সেই সময় মাননীয় সদস্তদের প্রায় দিনে হাফ য়্যান আওয়ার করে ভিস্কাশনের সময় দেয়। স্থার, আমাদের এখানে আজ করেকদিন ধরে সভা চলছে এবং এই ফাফ য়া'ন আওয়ার করে সময়ের সেই ক্ষমতা আমাদের প্রায় সংকৃচিত হয়ে পড়েছে, সেইজস্থ আমি ক্লিং চাইছি যে আমাদের অনেক ক্রটি-বিচ্যুতির কারণ নিয়ে আমরা পয়েণ্ট অফ প্রিভিলেজ-এর মাধ্যমে আপনার কাছে জানাতে চাই যে অনেক বক্তাই হয়ত তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার করতে পারছেন না, ফলে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি আশা করছি যে আপনি লোক-সভার দৃষ্টান্ত অয়সারে আমাদের একটু স্বযোগ দেবার ব্যবস্থা করবেন।
[2-50—3-30 p. m.]

Mr. Speaker: Mr. Biswas, I will draw your attention to rule 58. Half-an hour discussion is allowed on a matter arising out of an ambiguity in respect of question answerd. For that a notice is to be givien. I have received perhaps only one notice to that effect from one honourable member. That was placed before the Business Advisory Committee and the Committee has decided that we shall, first of all, take up all the Bills because these are ordinance Bills—that we are legislating. If the Bills are not passed the Ordinances will lapse. So, the Business Advisory Committee was pleased to hold that we must take up the Bills first and, once we have done our work with these Bills the members will get the chance to raise half-an-hour discussion on any matter that they desire to give notice of I can assure you that this matter will be placed before the next meeting of the Business Advisory Committee, as you have raised it and a definite decision will be taken in that meeting.

শীশরৎচ্নদ দাসঃ স্থার, অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ আমাদের নন-অফিসিয়াল মেম্বারদের প্রত্যেক উইকে এক দিন করে নন-অফিসিয়াল রেজলিউসন ডিসকাসন করার প্রিভিলেজ আছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের বিধানসভা চল্লো কিন্ধ আমাদের নন-অফিসিয়াল মেম্বারদের কোন রকম রেজলিউসন ডিস্কাসন করার স্থায়েগ দেওয়া হয় নি। যাতে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে নন অফিসিয়াল রেজলিউসন ডিস্কাসন হয় তারজন্ত আপনি টাইম এ্যালট করে দিন।

Mr. Speaker: Honourable members, I may inform you that two and a half hours are generally allotted in a week for private members. This matter was also discussed in the Business Advisory Committee. It has been decided that after the Ordinance Bills, time will be allotted for the private members. Surely, I will place this matter before the Bussiness Advisory Committee in the next meeting and try to allot, at least, two and a half hours, as provided under the rules. I will look into the matter and see that sufficient time is allotted to the private members.

# The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisons) Bill. 1972

Dr. Gopal Das Nag: Sir, I beg to introduce the West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of the Bill).

Dr. Gopal Das Nag: Sir, I beg to move that the West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972, be taken into consideration.

জ্ঞার, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে তুর্বল এবং বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তার সমস্যা অতার গুরুত্বপূর্ব। প্রায় ৪৭০টি ছোটবড কার্থানা বন্ধ হওয়ার ফলে বেশ কাষক হাজার কর্মক্ষন, দক্ষ মাত্রষ বেকার হয়েছে, তার চেয়ে বড কথা ৪৭০টি থেকেও বেশী সংথাক ক্রারপানার বর্তমান অবস্থা ভাল নয়, প্রায় বন্ধ হ হয়ার মথে। ফলে আরো অনেক বেশী প্রমিক মাঁলা আজু কাজু করছেন তাঁদের বেকার হয়ে যাবার ভয় রয়েছে। বন্ধ কার্থানাগুলি চাল করার জন এবং চুৰ্বল শিল্পপ্ৰাপ্ত প্ৰবায় দ্বল করার জন্ম পশ্চিম্বল সুবকার ইতিমধ্যে বন্ধ টাকা হয় ধার দিয়েছেন অথবা বিনিয়োগ কবেছেন অথবা জামিন থেকে বাষ্টিয় বাাক্কপুলি থেকে ধারের বাবস্থা করে দিয়েছে। তাছাড়া অনেকগুলি ক্ষেত্রে সরকারকে স্বাস্ত্রি পরিচালনার দায়িত গ্রহণ করতে হয়েছে। চাকবীর স্থাগগুলি সংর্ফিত রাখা এবং ঐ শিল্পলিতে নতন নতন আরো আনেক চাকরীর স্লযোগ সৃষ্টি করার জন্ম এই বিরাট সংখ্যক বন্ধ কার্থানাগুলি চাল করা দর্কার। একথা জনসূত্র সেই দায়িত সরকারের গ্রহণ করার প্রশ্ন বড হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সেই দায়িত গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্তুত্রাং এইরকম একটা অস্বাভাবিক বিরাট অবস্থায় এইরকম সমস্তার মোকাবি**লা** করার জন্ম সরকারের হাতে কিছদিনের জন্ম বিশেষ একটা ক্ষমতা থাকা দরকার। সরকার Under the West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1971. (President's Act IV of 1971) such necessary powers were resumed by the State Government. On the withdrawal of the President's Rule, the West Bengal Relief Undertakings Special Provisions) Ordinance, 1972 (West Bengal Ord. V of 1972 was promulgated pending the promulgation of an Act of the State Legislature for the continued validity of the orders in force under the said Presidential Act.

মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য এই পটভূমিকায় আজকে আমাদের এই বর্তমান বিলটি হাউসের consideration-এর জন্ম আনতে হচ্ছে। এই বিলের দারা সরকার কারো কোন অধিকার সংক্রচিত করেছেন না, বা কাবো কোন অধিকারকে অপহরণ করার চেষ্টা করছেন না। কেবলমাত্র শিল্লের বহরের স্বার্থের জন্ম চাকরীর যে স্থানোগগুলি আছে সেগুলিকে সংরক্ষিত করার স্বার্থে এবং এই শিল্পুজালকে পুনর্গান্ন করে আরো অনেক সংখ্যক চাকবী সৃষ্টি করা দরকার। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম কিছ কিছ প্রাতন যে দায়-দায়িত বে দায়-দায়িতগুলি প্রাতন প্রিচালকরা নিজেদের অব্যবস্থার জন্ম নানারকম পরিবেশে দায়-দায়িত্বগুলি চালিয়ে দিয়েছিলেন ঐ শিল্পগুলির উপর এবং যারজন্ত হয় শিল্পগুলি তুর্বল হয়ে গেছে না হয় বন্ধ হয়ে গেছে। সেই দায়-দায়িত থেকে কিছু দিনের জন্ত অব্যাহতি পাবার জন্ত এবং কিছু কিছু শ্রমিক আইন কিছু দিনের জন্ম তথিত রাধার জন্ম সরকার কিছ ক্ষমতা চান। যে ক্ষমতার জন্ম— এই বিলটি আনা হয়েছে। এই বিলেব দাবা যে দায়-দায়িতের কথা বলা হয়েছে দেই দায়-দায়িত বরাবরের জন্ম স্বীকার করা হচ্ছে না বা কোনরূপ শ্রমিক আইনের বাইরে বরাবরের জন্ম এই Industrial Undertakings নিয়ে যাবার কথা বলা হচ্ছে না। কেবলমাত্র বন্ধ কার্থানাগুলিকে চালু রাখা প্রয়েণ্ডন পুনবিভাষের প্রয়োজন স্তগঠিতভাবে স্কর্পরিচালিতভাবে এগুলি আরো প্রসারের জন্ম প্রয়োজন এবং দেজনু অল্ল কিছদিনের জন্ম এইরকম ধরনের একটা ক্ষমতা সরকারের থাকা দরকার। এই সময়ের জন্ম ঐ অধিকার গুলি প্রয়োগ স্থগিত রাথার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় অধাক মহাশয়, আমরা জানি যে আমাদের দেশের অক্যান্ত অনেকগুলি প্রদেশে যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধাপ্রদেশ, তামিলনাড এবং কেরলে অন্তর্ম আইন চালু আছে। এই থেকে বোঝা যায় যে শিরের প্রয়োজনে চাকুরীর স্থযোগগুলি স্থসংরক্ষিত করার জন্ম এবং ভবিন্ততে আরে! নৃতন

চাকুরী স্থাইর হল্প সরকারকে জনসাধারণের স্থার্থে, জ্বাতীয় অর্থনীতির স্থার্থে অন্থান্ধ প্রাচ্চিত্র বিদ্যান্ধ এই বিশের আইন করতে হয়েছে। তাছাড়া এই আইনটায় নৃতন কিছু নেই, যে আইন প্রচলিত ছিল তার কনটিনিউয়েটি রাথার জন্থ এই আইনটি আনতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কন্সটিউখনাল পজিসানটা বোঝা দরকার, সেইজন্ম আমি জানাছি—
It may be mentioned here that the constitutional position in this regard is that the subject matter of the Bill is included within entry 24 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India and is within the competence of the State Legislature. The Bill contains provisions which are repugnant to the provisions of certain existing or earlier laws specified in the schedule to the Bill with respect to matters enumerated in the concurrent List. The Bill, when passed by the State Legislature, will be required to be reserved for the consideration of the President under Article 200 of the Constitution. The Bill has no financial implication, but the operation may involve expenditure which might have to be borne out of the Consolidated Fund of the State. Recommendation of the Governor under Article 207 (3) of the Constitution of India has accordingly been obtained.

With these words, Sir, I commend my motion for accelance of the House.

(At this stage the House adjourned for 20 minutes

[ 3-30-3-40 p.m.]

### After adjournment

শ্রীনিরঞ্জন ডিভিদার: শাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় প্রমমন্ত্রী সিক ইণ্ডাফি জের উপর যে বিশ এনেছেন এতে কার্থানা থোলা যাবে স্থের বিষয়, এটাকে অভিনন্দন জানানো ষেত্ যদি এরমধ্যে কডকঞ্জলি প্রামিক স্থার্থ বিরোধী ধারা না থাকতো। এই কার্থানাগুলির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বা বন্ধের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি করেকটি বক্তব্য রাথতে চাই। আমরা জানি. ১৯৬৬ সালেই বলা যেতে পারে. ঠিক যথন সারা পথিবীতে পুঁজিবাদী দেশগুলির সামনে একটা নতন কথা এসেছিল যে শিল্পে দ্রাম্প বা মন্দা এসেছে এবং তার স্মযোগ নিয়ে সেখানে যথন প্রামিক শ্রেণীর উপর নানা সংকটের বোঝা চাপাতে চেটা করেছিল ঠিক সেই সময় আমাদের দেশের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব এল। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরাও শ্রমিকদের উপর সেই বোঝা চাপাবার চেষ্টা করেছিল। আমরা জানি, সেদিন যেমন ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমিকের বিরুদ্ধে সাধারণ হরতাল করেছিল, ইংলাাণ্ডের শ্রমিকর। তার প্রতিবাদ করেছিল, ঠিক তার সাথে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীও তার প্রতিবাদ করেছিল এবং সেই প্রতিবাদ আনোলনে এ, আই, টি, ইউ, দি; আই, এন, টি, ইউ, দি এবং অক্সাক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ান সংস্থাগুলিও যোগ দিয়েছিল। আমাদের সকলের মনে আছে ঠিক সেই সময় তৎकामीन (कस्तीय मसी भारादाकी एमारे जामाएमद मामतन अराज किन त्यांगाम अत्निक्तिन. আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। এই কথাগুলি এইজক্ত বলছি যে এই সংকট নিয়ে আসার বা এই সংকট যা স্পষ্ট করা হয়েছিল এটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়ে মালিক শ্রেণী করেছিলেন এবং যার ফলে তার বোঝা চাপিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে একটা অসহনীয় ছর্দশা আনার চেষ্টা ক্লবেছিলেন। সেদিন তার বিজ্ঞান করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এক একটি কিরেখানাবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কার্থানা বদ্ধের কারণ হিদাবে আমাদের দেশের বুর্জোয়া কাগজগুলি মূলতঃ দেখাতে চেয়েছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীই এর জন্ম দায়ী। তার কারণ ঠিক সেই সময়, যক্তজ্বটের সময় সি. পি. এম. এর ছারা যে সময় সন্তাস,

কলালীলা চল্ডিল এবং কিছ কিছ জাৱগার জাবা শ্রমিকদের মধ্যে দালা হালামা নিয়ে এসেছিল। জাব প্রযোগ নিয়ে এই প্রচার জনমানসে বিশেষ দাগ কেটেছিল। কিন্তু আসল ঘটনা তা নর। আমবা দেখতে পাবো যেমন রাজাসভায় কিছদিন আগে শ্রীকল্যাণ শঙ্কর বায় এম. পি'র এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীনৈত্বল হক চৌধরী বাংলাদেশের বন্ধ শিল্প সম্বন্ধে একটা রিপেণ্ট পেশ ক্রেছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি একটি সমীক্ষা রিপেটি দিয়েদিলেন। তিনি বলেছেন, তবকম সমীক্ষা হয়েছিল। প্রথম সমীক্ষা হয়েছিল ১০০ জন, এর বেশী শ্রমিক যে সমস্ত কার্থানার নিষোগ করা হয়েছে এই ধরনের ৫৪টি কার্থানায়। তারা সমীক্ষা করে বলেন ২৯৩ পারসেট কার্থানা যা বন্ধ হয়েছে তার্জ্জ দায়ী শ্রমিকদের বিক্ষোভ বা তার ফলেই বন্ধ হয়েছে। আর বাকি মালিকদের অব্যবস্থার ফলে বন্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় সমীক্ষায় দেখানো হয় ৭৬টি কার্থানাকে। এই সমীক্ষা মলত মালিকদের ঠেটমেণ্টের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। এতে কোনরকম প্রমিকদের স্টেটমেণ্ট বা কোন ট্রেড ইউনিয়নের স্টেটমেণ্ট নেই। মালিকদের স্টেটমেণ্টের উপর যে সমীক্ষা হয় তাতে দেখানো হয় শতকরা ২১ ভাগ কারখানা বন্ধ হয়েছে মোটামটি স্বোর ইনডিসিপ্লিন-এর ফলে। তেরাও অথবা লেবার, লেবার ভায়োলেনের ফলে কোন কার্থানা বন্ধ হয়নি। এমন কি হবতাল, সোডাউন-এর ফলে মাত্র ৬ ৬ পারসেন্ট এবং ১০১ পারসেন্ট কার্থানা বন্ধ হয়েছে। এটা এই সমীক্ষায় দেখা যায়। এ ছাড়া বলা হয় ফাইনানসিয়াল ট্রিনজে**লীর ফলে** আসলে যার নাম মালিকদের অব্যবস্থা এবং অপদার্থতা তার ফলে ৪৩:৪ পারসেন্ট কার্থানা বন্ধ হয়েছে এই বাংলাদেশে। এর সংগে আরো যোগ করা যেতে পারে ১০৫ পারসেণ্ট কার্থানা বন্ধ হয়েছে মালিকদের মধ্যে অন্তর্ভন্ত এবং কলহের ফলে। কাজেই বলা যেতে পারে মালিকদের অপদার্থতা অন্তর্ভভদের ফলে ৫৩ পারসেন্টের বেশী কার্থানা এই পশ্চিমবাংলায় বন্ধ হয়েছে। ৯:২ পারসেণ্ট কার্থানা বন্ধ হয়েছে চাহিদার অভাবে, ৭ ৯ পারসেণ্ট কার্থানা বন্ধ হয়েছে কাঁচা মান্দের অভাবে। এ থেকে দেখা যায় যে শ্রমিকরা মলতঃ এই কারখানা বন্ধের জন্ত দায়ী নয়। তাছাডা আরো কয়েকটি কারথানার কথা বলব, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ও জানেন যে মৃদ্রার জেলপ কারখানা কেন বন্ধ হয়েছে। তার কারণ আমরা প্রত্যেকে জানি। সেখানে চরি, অব্যবস্থার ফলে এ কার্থানাকে সরকারকে নিত্র হয়েছে। যেমন ধরুন ক্যালকাটা টামওয়েজ, সেথানে ভামিকদের গাফিলতির ফলে সরকার নেয়নি, সেধানে পুরান দিনের বে ট্রাম কারস তার মেরামতের কোন বাবস্থা ছিল না, রাস্থা ঘাট মেরামতের কোন বাবস্থা ছিল না, চরম অবাবস্থার জন্ম ক্যালকাটা ট্রামওয়েজকে নিতে হয়েছিল। তারপর ধকুন স্থান্থবি কার্থানা, সেথানে দেখা যায় এক্সপার্ট কমিটি বসান হয়েছিল সরকারের তর্ফ থেকে যে এক্সপার্ট কমিটিতে শ্রমিকদের কোন প্রতিনিধি ছিল না. তার মধ্যে ছিল কাট এয়াকাউণ্ট্যাণ্ট, ওয়ার্কদ ইঞ্জিনিয়ার এবং সরকারী প্রতিনিধি। জারা অহুসন্ধান করে বলেছেন এই কারখানা বন্ধের কারণ হচ্ছে মিসম্যানেজমেণ্ট মালিকদের অব্যবস্থার ফলে এই কারখানা বন্ধ হয়েছে। তারপর বেপওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং-এও ঠিক একই অবস্থা। দেখানে একটা এনকোয়ারী কমিটি বসান হয়েছিল, তাঁদের যে ফাই জিংস তাতে তাঁরা বলছেন প্রমিকদের দোষে নয়, মালিকদের অব্যবস্থার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। তারপর শীথ ফেনিস্ফীট, মুক্রার কারথানা, সেথানেও ঠিক একই অবস্থা, সেথানে ভুধু মালিকের অব্যবস্থার জন্ম নয় দেই কারখানার টাকা অন্ম কারখানায় রপ্তানি করার ফলে ঐ কারখানা বন্ধ, তারপর কাপডের কলগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাবে এই পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১৫টির বেশী কাপডের কল বন্ধ হয়েছিল। শ্রমিকরা কাজের বোঝা নেয়নি বলে নয় বা তারা কোন বিক্ষোভ করছে বলে এই कांत्रधाना छानि वस रयनि, मुना छः এই कांत्रधाना छानि वस्त्रत कन नाग्री राष्ट्र मानिकानत अवावशा. অ-যোগাতা, অপদার্থতা। তারপর ধরুন ঢাকেশ্বরী কটন মিল, মাত্র সেদিন প্রমমন্ত্রী মহাশয় দেখে

এসেছেন আমরা প্রত্যেকে জানি যে ঢাকেশ্বরী কটন মিল মলত: মালিকদের মধ্যে ঝগড়া, তাদের নিজেদের অপদার্থতার ফলে ঐ কার্থানা বন্ধ হয়েছিল। সেথানে শ্রমিক উৎপাদন দেয়নি বলে বা হবতালকে অবলম্বন করে ঐ কাবথানা বন্ধ হয়নি। সেদিন সেন বালিল কাবথানা থোলা হল। সেথানে থোলার যে উৎসব, সেই উলোধনী সভায় মাননীয় প্রামন্ত্রী মহাশ্য উপস্থিত ছিলেন, মধ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জানেন এই কার্থানা ঠিক একই কার্ণে,—উৎপাদন দেয়নি বলে নয়,—বন্ধ হয়েছিল। সেন বালে কার্থানার নামে ১ কোটি টাকা স্বকার একে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই টাকা অন্ত কোম্পানী সেন এও পণ্ডিত কোম্পানীতে টালফাব করে। বাদ্যাসভাষ এব উপব আলোচনা হয় এবং এর উপর একটা প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেয় যে মালিকের মিস্ত্রাপ্রেপান **অব ফাণ্ডের ফলে এই কার্থানা বন্ধ হয়েছিল। এছাডা ক্য়লাথনি অঞ্চলে** দেখা যাবে যে সাবা ভারতবর্ষে ১৫টি কয়লাখনি বন্ধ হয়েছে, তার মধ্যে ১২টি বন্ধ আছে প্∻িচমব্দে। এগুলি শ্রমিকবা উৎপাদন করেনি বলে, হরতাল বলে, বা শ্রমিকরা ইন্ডিসিপ্লিন্ড বলে বন্ধ আছে তা মোটেই নয়, এথানে মালিকদের অব্যবস্থা, চরি এবং নানা রকম চুনীতির ফলে এবং এটা যে একটা জাতীয় সম্পদ এই দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকার ফলে এই কয়লাথনিগুলি বন্ধ আছে! ্মনধেমো কেংলিয়ারীতে প্রচর কয়লা রিজার্ড রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এন সি.ডি.সি. মারফত নিছেন না, যেতেত পশ্চিমবঙ্গ **সরকার নিলাম** ডাকিয়ে এনসিডিসি মার্ফত নেবার ব্যবস্থা করেন নি। এই সমস্ত ঠেলাঠেলির ফলে এই থানিটি বন্ধ আছে। তারপর ধরুন ইণ্ডিয়ান আজিজেন কার্থানা, স্থানে মালিকরা ইতিমধ্যে গাইতে ৩ক করেছেন যে তাঁরা সঞ্চাত্র মথে। এদের অপচয় একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে—এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বেতন হচ্চে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পার মান্ত। স্বতরাং এই হচ্ছে ঘটনা। সেদিক দিয়ে আমি বলতে চাই যে এই বন্ধের কারণ গুলি আমিক থেকে নয়। এটা মালিকের সম্পূর্ণ দায়িত। মালিকদের অব্যবস্থার ফলেই এই ঘটনা ঘটছে—এটা আমি বলতে চাই। মালিকদের সূথ যে অবাবস্থা, অপবায়, আতাকলহ এর ফলে যে বন্ধ হল—সে কার্থানা থোলার সময় যদি আমিকের উপর তার কাজের বোঝা চাপান হয়, আমিকের স্রযোগ-স্থবিধা যদি কাটা হয়. তাহলে এ জিনিষ মেনে নেওয়া যেতে পাবে না। কাবণ একের দায়ে অক্তকে সাজা দেওয়া যায় না এই কথা মনে রাখতে হবে। যেমন আইনে আছে যে কারখানাগুলি এক থেকে পাঁচ বছর পর্যায় সরকার প্রয়োজনে পরিচালনাধীনে রাখবেন। এখন কথা হচ্ছে সরকারী পরিচালনাধীনে এই আইনের ফলে যে সমস্ত কার্থানা সরকার থেকে আথিক স্রযোগ স্থবিধা নিয়েছিল সরকার যেখানে সিউরিটি ছিলেন এরপ কারখানাও নিছে পারেন যদি নেবার কথা ওঠে। এর ফলে চালু কারথানাগুলিও দেখা যাবে আবার বন্ধ হবে যেহেত আমাদেব দেশে এটা হয় নিয়ে কার্থানা ক্লোজার করা বে আইনী। এর উপর একটা অভিনাস পারি হয়েছে যে অভিনাস-এর ফলে বলা হয়েছে যে ৬০ দিনের নোটিশ দিতে হবে। কার্থানা বন্ধ করা বা ক্লোজার ইনিলগান এই কথা কিন্তু আদে নি। ঠিক সেই সময় যদি এই আইন আসে তাহলে দেখা যাবে সরকারের সাহায়ে স্বভাবতই এই কার্থানাগুলি থোলার যা বন্ধ আছে—ুসগুলি গুলবে ও ৫ বছর প্রান্ত, এই আইনে যে ইপিত আছে, শ্রমিকদের স্থযোগ-স্থবিধা কাটা হল –্বতন কাটা হল, ইত্যাদি এই সব কাটার পর তাকে ৫ বছর চালিয়ে লাভজনক কবা হল, এইভাবে লাভজনক করে দেই কার্থানা-গুলিকে আবার মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হল। সাবাব দেখা যাবে হু-তিন বছর পর তারা লুটে 🕊টে থাছে। আবার কারথানা সরকাবের হাতে দেওয়া হবে। এক একটা অন্তুত ব্যাপার। আমরা মনে করি এ জিনিষ সমীচীন নয়। এই আইনের মধ্যে এরপ একটা ধারা আছে যাতে বলা আছে যে এগাওয়ার্ড স্থানিত রাখা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেসমন্ত এ্যাওয়ার্ড চালু হয়েছিল বা যেসমন্ত স্থযোগ-স্থবিধা শ্রমিকরা পেয়েছিল যদি তা বন্ধ করে দেওয়া হয়

কাচলে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন যাত্রার মান কোথায় যাবে এই কথা চিন্তা করতে হবে। অন্যদিকে অাব একটা কথা আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো তিনি নিজে এই কথা চিন্তা করবেন যে ফিপটিনও লেবার কনফারেন্স-এ ঠিক হয়েছিল যে এক্জিসটিং ফেদিলিটিস কারো কাটা বেতে পারবেনা। তাতে আই এন টি ইউ দি, এবং এ আই টি ইউ দি, এবং অক্সান্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইইনিয়ান সংগঠনগুলি ছিলা। শ্রম মন্ত্রী মহাশয় নিজেও একজন ট্রেড ইউনিয়ান নেতা। আমি টেড ইউনিয়ান নেতা হিসাবে ওঁ'কে ভাল করেই জানি। আমি তাঁর কাছে এই কথা বলবো যে, যে সিদ্ধান্ত ফিপটিনথ লেবার কনফারেন্সে হয়েছিল সেই সিধান্তের প্রিপ্ত্রী কোন প্রক্ষেপ্নেবেন কি? ্যটা ৪ (এ) এাও (বি) এই ধারায় উল্লিখিত আছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করবো। আমরা দেখছি যে আজকে আমাদের দেশে শিল্পগুলিতে মূলত সংকেট শ্রমিকদের বেতন বাড়াচ্ছে বলে নয়। আজু পর্যান্ত যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে আমাদের দেশের শিল্পপুলতে মোট ্য একসপেন্ডিচার—টোটাল একপেন্ডিচার-এর মাত্র ১৫ থেকে ২০ পারদেন্টের বেশী কোথাও ওয়েজেস এও সেলারিজ বাবত আজ প্র্যায় ধরচ হয়নি। তাহলে এওয়ার্ড যা কিছু পেয়েছে তা যদি থব করা হয় তাহলে শ্রামকদের মধ্যে যে অন্তপ্রেরণা বা উৎসাহ তা আসা সম্ভব নয়। আমরা এর বিরোধিতা করতে চাই। আমরা বরং বলতে চাই যদি ভাষেবল করতে হয়, ইকনমিক প্রোডাক্সদান যদি করতে হয় তাহলে অন্ত পথে হবে। সেটা আমরা জানি। আমরা জানি ওভার হেড থাতে থরচ কমাতে হবে। আমি জানি কয়েকটা কোম্পানীরকিছ জায়গ্রে কোল করে বিং, অয়েল কায়াবিং হচ্ছিল। কিন্তু এখন তার পরিবর্ত্তে ঐ অয়েল ফায়াবিং গুড়ুয়ার ফলে ৫।৬লক্ষ টাক। এক্সপেনডিচার বেড়ে গুছে। দেখানে আবার কোল ফায়ারিং করা যায় কি না এসব দিকে নজর দেওয়! উচিত হবে, এবং ওভারছেড একস্পেন্ডিগারগুলির দিকে দেওতে হবে। এবং টেক্নিকাল মেথ্ড যা রয়েছে বা প্রোডক্সান মেথ্ড যা রয়েছে এ সম্পর্কে শ্রমিকদের সঙ্গে বা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা কবে তার পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া অক্ত পথে প্রির্ক্ন কর। স্ভেব ন্য ।

#### [3.40 - 3.50 p.m.]

যদি উৎপাদন বাডানোর কথা বলে কাজের বোঝা বাড়িয়ে বেতন কটিার ধাবস্থা হর তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্টোষ হবে এবং বন্ধ করেখানা খোলার ব্যাপার তারা এটাকে penalty হিসাবে নেবে। একারণে তারা উৎপাদন বাডানোতে উদ্বৃদ্ধ হবে না। বন্ধ কারখানা খোলার নামে হোক এটা আমরা সকলেই চাই। আজকে প্রত্যেকে জানেন যে বন্ধ কারখানা খোলার নামে Industrial Reconstruction Corporation হোটাকে ভারত সরকার ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে তারা যেখানে ঘেখানে কারখানা খুলতে গেছে ঠিক সেখানে সেখানে পূর্ব সর্ভ তারা রেখেছে যে শ্রমিকদের কাজের বোঝা বাড়াতে হবে। সেনর্যালেতেও কাজের বোঝা বাড়ান হল এবং তার বিনিময়ে তারা কোন প্রসা পাবে না। এই জিনিবটা আজ এসে গেছে। তাই শ্রমিকদের বেতন কাটানোর পথ যদি এই আইন করে দেয় তাহলে তাকে আময়া ছংখজনক বলে মনে করি এবং সেটা সমর্থন করা হায় না। এর স্থানে I.R.C.-র যে programme সেই programme-এর ফলেক কারখানায় শ্রমিকদের সংখ্যা surplus হবে, সেন-ব্যালই তার প্রমাণ। আজ মালিক কারখানা বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের আনাহারের মুখে ঠেলে দিছে এই সময় যদি শ্রমিকদের বেতন কাটার programme নেওয়া হয় ভাহলে একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে যে যারা মূনাকা করেলে,

फेर शामन वर्जान अथह मामिकराव अवावकांत्र करन कांत्रशाना वस रूम जांत्र सरागा निर्धियमि সরকার এই আইন করেন এবং সরকারী সাহায্যে শ্রমিকদের কাজের বোঝা বাড়ান হয় তাহলে দীর্ঘদিন শ্রমিকর। তা মেনে নেবে না। আমরা তাই মনে করি clause(a) clause(b) শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থবিবোধী এবং সেটা আমবা সমর্থন কবি না। পরিশেষে আমি বলতে চাই আজ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে যেমন Calcutta State Transport-এ দেখা গেল সেধানকার worker-দেব জন্স বে award সেটা আজও implementation হল না। ২৪ বছর পর্যান্ত State Transport-এর worker-রা কাজ করার পরও Corporation হল না। এর ফলে সেই ভারগায় একটা বিরাট loss হচেত। ক্যুলাখনিতেও কোন award চাল হল না, বেতন বাছল না এবং বেতন কাটার জন্ম উৎপাদন বৃদ্ধিতে তারা উৎসাহ পেল না। আমরা চাই কারধানা থোলা হোক। এই আইনের মধা দিয়ে যে কার্থানাগুলি মালিক বন্ধ করে দিয়েছে তার মালিকানা সরকারের হাতে যদি তলে দেওয়া হত এবং তবেই শ্রমিকরা উদ্বন্ধ হোত এবং উদ্বন্ধ হোত awared-এর মাধ্যমে যেসমন্ত স্তাযোগ-স্থাবিধা তাদের প্রাপা তা যদি দেওয়ার ব্যবস্থা হোত আর এসব করলেই প্রাণভরে তার। কাজ করবে এবং কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ বাডাবে। এই পথই দেওয়ার জন্ম সরকারের কাছে আবেদন করবো। কিন্তু অন্ত পথও আছে। আমি মনে করি যে এই আইন ষেভাবে রচিত তাতে চালু কারথানাকেও ইন্ধিত দেওয়া হবে যে কোমাদের যদি ইউনিট আনইকনমিক হয় তাহলে তোমরা ননভায়াকেল বলে নোটিশ দাও--টেক ওভার করা হবে। তাহলে আমাদের কাজের বোঝা বাভিয়ে বেতন কেটে সব ঠিক করে দেওয়া হবে। আমি বলি না লক্ষ্যটা থারাপ। লক্ষ্য থব সাধ। কারথানা থোলা হবে। কিন্ত আইন রচিত হওয়ার পরে সে আইন কিভাবে কার্য্যকরী হয় তা দেখতে হবে, কিভাবে আইন ইম্পলিমেন্ট হয় সেটা দেথতে ২বে। এই আইনের মধ্যে রয়েছে যে মালিক শ্রমিকের কাজের পদ্ধতি এবং বেতনের কাঠামে। ঠিক করার চেষ্টা করবে। আমরা চাই উৎপাদন বাড় ক। কিন্তু বিনামলো যেন না হয় এবং সেটার যেন অপবায় না হয় সেটা দেখতে হবে। আমরা চাই পূর্ণ সহযোগীতা। এটা কার্থানার স্বার্থে, শিল্পের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে এবং আমার নিজের বাঁচার স্বার্থে। কিন্তু আমি যদি ক্রমে ক্রমে অভুক্ত থাকি, অস্তুস্থ থামি তাহলে উৎপাদন বাড়তে পারে না कारता चार्य हे तका हरू भारत ना। वहां जामता প্রত্যেকে জানি মিনিমাম ওয়েজেস পাছি, কিন্তু লিভিং ওয়েজেস পাচ্ছি না, বাঁচার মজুরী এখনও পাই না। এ দেশের অমিকদের অধ্যক্ষের এ্যাওয়ার্ডগুলির একটা ইতিহাস আছে এবং প্রমিক প্রেণীকে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এয়াওয়ার্ডের জন্ম দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল ৷ সেটার জন্ম শ্রমিকদের যে লাভ হয়েছিল সেটা কেটে দেওয়া অন্তায় হবে। পাঁচ বছর এই এ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে যেটা আদায় করেছিল দেটা সাসপেও হল। আবার পাঁচ বছরে জীবনযাত্রা ব্যয়ের স্বচক বেড়ে গেলো। এটা আবার শ্রমিকরা পাবে কিনা জানিনা। পাঁচ বছর পাঁচ বছর দশ বছর পিছিয়ে যাবে এবং মোরারজী দেশাই যে ওয়েজফ্রিজ চেয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে সেই ওয়েজ ফ্রীজই হতে চলেছে। তাই প্রমন্ত্রীর काष्ट्र ज्यादनन कदारा এই प्रति भादा मन्नर्क जारून এवर जामदा य मरामधिनी श्रेष्ठांव अस्मि সেটা গ্রহণ করুন। এটা যদি করা হয় তাহলে আমি মনে করবো একদিকে যেমন কারখানা খোলা হবে তেমনি তাদের সহযোগিতাও এনসিওয়ুর্ড হবে এবং যারা কারথানা বন্ধের চেষ্টা করবে তারা তা পর্মাবে না এবং দেদিক দিয়ে আপনার। এক নতন পথের পথিক হবেন। আমরা শ্রমমন্ত্রী এবং মন্ত্ৰী নওলীকে অভিনন্দন জানাবো।

শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বে বিশ এনেছেন সেই বিশটকে কোন সংকোচের সঙ্গে নয়, কোন বিধার সঙ্গে নয়, আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন ার্ছ। মাননীয় বন্ধু শ্রীনিরঞ্জন ডিহিলার মহাশয় যেমন একজন শ্রমিক নেতা, তেমনি আমিও
াঙ্ট্রীয় মজত্ব কংগ্রেসের নেতা না হলেও সর্বভায়তীয় ওয়াকিং কমিটির সদস্য আজকে
াভাবিকভাবে বিলটির মধ্যে যেখানে কয়েকটি আইনকে ধর্ব করা হচ্ছে এবং যে আইনের সন্ধে
বিশ্ব সাধারণের মৌলিক স্বার্থ জড়িত সে সম্পর্কে নিশ্চয় আমাদের ক্ষোভ বা তৃঃথ হতে পারে
বিং তার প্রকাশ আমরা করতে পারি।

# 3-50-4-00 p.m.]

ার এথানে নয়, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি আন্দোলনের জন্ম আন্দোলন করবো, না একটা নতন চনা, নতন ভাবনা, নতন পথ ধরে চলবে। ? আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত বন্ধ এবং ছুর্বল শিল্পগুলি মাছে, বন্ধ শিল্পগুলি খোলার আশা স্থান্তপরাহত হয়ে গেছে। এর্বল শিল্পগুলি আজ, কাল কিয়া ্দিন পরে বন্ধ হবে। এই অবস্থায় সরকার যদি নিয়ে নেয় তাহলে সেটা কার টাকা ? মাননীয় গুন্মপ্রাম্ভাশ্য কার টাকা দিচ্ছেন ? কোটি কোটি মান্তবের টাকা, সেই টাকা কেবলমাত্র শ্রমিক ম্প্রদায়ের টাকা নয়, পল্লীর দরিত ক্রয়ক সেই টাকা দিচ্ছেন একজন গরীব-মধ্যবিত্ত টাকা দিছেন, অন্ত কেউ টাকা দিছেন না। এই টাকার সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ জড়িত। andustrical disputes Act, West Bengal Shops and Establishments Act. अहे ্রাক্টগুলিকে আজকে সামগ্রিকভাবে ধর্ব করার কথা বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই শ্রমিক **আন্দোলন** নিষে যাবা ঘোৰাফেৰা কৰেন তাদের ক্ষোভ হবে, তঃথ হবে, কিন্ধ বিকল্প কি করার আছে? আছকে কি অব্যবস্থা ? মহামতী গোখেলে বলেছিলেন হোয়াট বেঙ্গল থিংকা টডে ইনডিয়া উড থিংক টমরো। আজকে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন দিক দিয়ে এগিয়ে যাচেছ. আর পশ্চিমবল বিভিন্ন দিক দিয়ে পিছিয়ে বাচ্ছে। কেন পিছিয়ে পড্ছে, নিজেদেরই মনকে ভিজ্ঞাস। করতে হবে। বিশেষ করে শ্রমিক আন্দেলনে যাঁর। আছেন তাঁরা জানেন হুর্গাপুরে ইম্পাত কার্থানা সেথানে মুনাফা হয় না, কিন্তু স্থার বীরেনের ছোট্ট কোক-চল্লী থেকে মুনাফা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত এ সি. সি. কোম্পানী মূনাফা করে, কিছ তুর্গাপুরের মাইনিং ্যালায়েন্স মেশিনারি কার্থানা মার থায়। আজকে আমরা এই অবস্থায় এসে দাড়িয়েছি। আজকে জাতীয়করণের কথা বলছেন। কিন্তু এই যে জাতীয়করণ হচ্ছে সেই জাতীয়করণের মধ্যে এত অসাধুতা, এত কর্মবিমুথতা অন্তপ্রবেশ করেছে যার ফলে সরকারের মধল করার ইচ্ছা থাকলেও া বানচাল হয়ে যাছে। আজকে তাই আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন করে চিন্তা করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম মহাবিচ্যালয়ে জাপানে দেখেছি দাকার স্বচাইতে বড় কাপড়ের কল আছে, দেখানকার ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গেল, দিতীয় বিশ্বষদ্ধ গেল, নাগাসিকা, হিরোসিমা হ'ল এটিন বোম পড়ল তা সত্তেও আপনারা কিভাবে এগিয়ে চলেছেন ? এর উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমরা হুংথে পড়েছি, ক্ট করেছি, এটান বোমা পড়ার পরেও নতুন করে জাপান তৈরী করেছি। আমরা যদি উৎপাদন ক্ট করে না বাড়াতে পারি, নিজেদের কল্যাণ যদি নিজেরা না করি তাহলে আমাদের ভিক্ষার্ত্তি ম্বল্যন করতে হ'ত। কিন্ধ জাপানী জাত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে চায় না। আজকে দেই জন্ম পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল, বনুদের বলছি যে তুর্বল শিল্পগুলি ধুঁকে ধ্বংস হয়ে থাছে আজকে াকেশ্বরীর মত মিল্স>০।২২।৫০বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে নিঃশেষহন্নে যাচ্ছে। সেইজন্ত এই সরকার চেষ্টা ক্রছেন যাতে এই শিল্পগুলি বন্ধ না হয়ে যায় ৷ যেগুলি খোলার কোন সম্ভাবনা ছিল না, সেগুলিকে

আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইকুইটি সেয়ার কেনার মাধ্যমে সেগুলি বাঁচাবার চেই। করছেন। কিন্তু দেখা গিয়েছে সরকার থেকে অনেকেই যাঁরা টাকা নিয়েছেন তাঁরা মনে করেন গৌরী সেনের টাকা। এটার কোন মূল্য নেই। আজকে টাকার যদি মূল্য থাকতে। তাহলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনগনের টাকা মার যেত না। তাই আজিকে মান্বিকভাবে আমাদের ছঃখ হতে পারে, ক্ষোভ ছতে পারে, এবং বছ বছ যে সমস্ত শিল্পগুলি চালু হবে, সেখানে যে শ্রমিকদের মৌলিক আন্দোলনের অধিকার তা অনেকাংশে থর্ব হবে এবং শ্রমিক আন্দোললেনর কর্মা হিসাবে মনে করি এটা হয়ত সমর্থন করা যায় না কিন্তু আমি মনে করি ''নান্ত পঞ্চা বিভাতে আয়নায" তাছাড়া অক্ত কোন পথ নেই, এছাড়া বাঁচবার অন্ত কোন রাস্তা নেই। আজকে আমি তাই বিশ্বাস করি, মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমরা সকলে মিলে এই বিখাসটুকু করার চেষ্টা করবো এই যে ক্ষয়িকু বাংলাদেশ, এই যে অবক্ষয়ের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধুকছে, আজকে লক্ষ লক্ষ বেকার তাদের কোন কাজের সম্ভাবনা নেই, আজকে নূতন কোন কর্মছোগে নেই, নূতন কোন কলকারখানা থুলছে না,এই হতাশার অন্ধকারের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হতে চলেছি, এই নিমজ্জিত হওয়ার পরেই আমাদের ভাবতে হবে পথগুলি কি, কোন পথে আমি কাজ করতে পারি। উৎপাদনের কথা বললে অমিক আন্দোলনের কর্মারা লজা পান, অমিকদের কাছে হয়ত তিনি অপ্রিয় হয়ে যাবেন কিন্তু আমাদের উৎপাদনের কথা বলতে হবে। উৎপাদন যদি না হয় তাহলে মজ্বরি বাড়িয়ে কিছু হবে না। আমরা তেল মাথায় তেল দিচ্ছি, যিনি তিন শত টাকার মাইনের চাকুরী করেন তাকে চার শত টাকা পাইয়ে দেবার জন্ম গুণ্ডাবাজী করছি কিন্তু যে বেকার যুবক এম.এস.সি পাশ, টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন যার আছে তাদের ৫০ টাকা মাইনে করতে পারি না এমন লক্ষ লক্ষ ছেলের কথা কৈ আমরা তো ভাবছিনা। আমরা শ্রমিকদের বলছি না যে সরকারী প্রচেষ্টায় তুর্গাপুরে যদি মুনাফা কর তাহলে লাভ হবে কার ? ধনি ৫ কোটি টাক। মুনাফা কর সে টাকা বিভ্লার বাড়ী যাবে না, সে টাকা টাটার বাড়ী যাবে না, এই টাকায় তৈরী হবে আারো নৃতন নৃতন শিল্প, তাতে আরে। আমাদের বেকার যুবকর। কাজ পাবে। আজকে যে শ্রমিক তাকে ভর্ অমিক দরদী হলে চলবে না, সেই অমিক বন্ধুদের মনে করতে হবে যে তুমি দেশদেবক, দেশ গড়তে হবে। আজকে তুমি চাকরী পেয়েছো, ছধে ভাতে না হোক হন ভাত তার জোটে কিন্তু এরা মুন ভাতও পাবে না কোন দিন। যারা আজকে নকশালপন্থী হচ্ছে, শান্তি হরণ করছে, তাদের সামনে হতাশার অন্ধকার, এই সমস্ত লক্ষ লক্ষ যুবক সম্প্রদায়ের জন্ম নৃতন নৃতন চিন্তা করতে হবে। আন্দোলনের জন্ম আন্দোলন না করে আস্তন সকলে মিলে এই বিল আমরা সমর্থন করি। হয়ত প্রগতির যে মাপকাঠি সেই মাপকাঠিতে নিজেকে খাটো মনে হবে কিন্তু আমি মনে করি যা করা হয়েছে তা অবশেষে দেথবেন, পরিণামে দেথবেন আগামী দিনের কল্যাণের জন্মই করা হয়েছে।

শ্রীশক্তিপদ মাঝি: মাননীয় উপাধাক মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় আজকে আইন সভায় যে বিলটা অহমোদনের জন্ত এসেছেন, রিলিক আগুরটেকিংস (স্পোশাল প্রভিশন্স) বিল, ১৯৭২, সেজন্য সম্পূর্ণভাবে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাছি। এই বিলের যে উপকারিতা আছে সেই উপকারিতার কথা চিন্তা করে আমি একে সমর্থন না করে পারি না এবং তাই সকলকে এই কিলের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য অহরেষ করছি। আজকে আমাদের বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্ধতির জন্য যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের চিন্তা করতে হবে। এখানে যে সমস্ত কার্থানা বন্ধ রয়েছে সেগুলি কি করে থোলা যায়, সেথানে শ্রমিকদের নৃতন করে কাজে নিয়োগ করা যায়, য়ে সমন্ত কারথানা ত্র্বল হয়ে পড়ে রয়েছে সেই সমন্ত কারথানাকে কি করে সব্লাকর

যায় তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এথানে যে কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে সেই কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে কি কারণে এই উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আমি এথানে করেকটি স্পোদিফিক উদাহরণ দিয়ে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাঁকুড়ার মেজা থানায় যে থনির স্থযোগ রয়েছে সেই থনির স্থযোগকে আমরা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। সেধানে মালিকরা ঠিকভাবে শ্রমিকদের মর্ঘাদা দিছে না, ন্যায়া পাওনা,মিনিমাম ওয়েজেদ্ ইত্যাদি থেকে মালিকরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ডিপ্রাইভ করছে। কি কারণে মজুরর। ঠিকভাবে স্থযোগ পাছেনা তা থোঁজ নিয়ে এই বিলের যাতে আমরা সেথানে পুরোপুরি স্থযোগ নিতে পারি তারজন্য আছকে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

## [ 4-00-4-10 p.m. ]

্য সমস্ত কলকারখানা জাতীয়করণ হয়েছে সেই সমস্ত কলকারখানায় আজ কেন ক্ষতি হছে, কেন আমাদের লোকসান হছে, অথচ ব্যক্তিগত যে সমস্ত সম্পত্তি, সেই সমস্ত কলকারখানা চলছে, সেখানেই বা লাভ হছে কেন। আজকে কি তার গুধু শ্রমিকই দারী ? তা নয়। যাদের উপর পরিচালনার দায়িও রয়েছে, উপর মহলের অফিসার রয়েছে, তাঁদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং শ্রমিকদের প্রতি অসহভাষজনক ব্যবহারই তার জন্য আমার মনে হয় একমাত্র দায়ী। এওলির দিকে আমবা যদি ঠিকভাবে নজর দিতে পারি, সরকার যদি এদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেন, তাহলে যে সমস্ত কলকারখানায় ক্ষতি হছে সে সমস্ত টাকার বিনিময়ে কারখানা আরও খুলতে পারি এবং যে সমস্ত বেকার ভাইয়েরা চাকুরির জন্য তাকিয়ে আছে তারা এই সমস্ত কারখানায় কাজ করার স্থানা পাবে। আমি আশা করি সরকার এদিকে নিশ্রেই দৃষ্টি দেবেন যাতে সেই সমস্ত কারখানায় ক্ষতি না হয় এবং শ্রমিক ভাইরেরা যারা সেখানে চাকুরি করছে বা শ্রম দিছে তাদেরকেও আমরা অন্থরোধ করব, বাধ্য করব যাতে কাজে কাঁকি না দিয়ে সরকারী প্রত্যোকে স্কল্ব করে তোলার চেষ্টা করে। এই কথা বলে আমি বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব শেষ করিছি।

শ্রীঅসমঞ্জ দে: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের সভায় মাননীয় শ্রমমনী কর্তৃক প্রেই বেলল রিলিফ আগুরিটেকিং (ম্পেশাল প্রভিশনস) বিল বলে যে বিল উথাপিত হয়েছে, আমি সভার একজন সদস্য হিসাবে পশ্চিমবাংলার সমস্যা জর্জরিত অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিশেষভাবে স্বাগত এবং সমর্থন জানাই আজকে পশ্চিমবাংলার বুকে সব চেয়ে বড় অগ্রিগর্জ সমস্যা হছে বেকার সমস্যা এবং সেই সমস্যা ক্রমাগত প্রকট হতে স্বরুক করল সেদিন থেকে যেদিন আমাদের পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো কিছু অধোন্নত শিল্প দেশী-বিদেশী কিছু উন্নত শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে তার উৎপাদন-এর পরিমাণ পাল্লা দিয়ে বাড়াতে না পেরে সংকৃচিত করতে বাধা হয়। তার ভ্রাবহতা চরম হল পশ্চিমবাংলার বুকে সেদিন যেদিন আমরা দেবলাম ১৯৬৭-৬৯ সালে মার্কসবাদী কমিউনিই পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার বুকে যুক্তমুশ্চী সরকার কায়েম হল, আমরা দেবলাম নয় রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ হিদাবে কিভাবে সেদিন মার্কসবাদী পার্টির নেতার। শ্রমদরদীর আলথালা পরে কেমি মৌরসীপাট্টা নিয়ে শ্রমিকদের পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে প্রলুক্ক করে মালিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল, য়ার ফলে হাজার হাজার কার্যনার দরজা বন্ধ হয়ে গেল, উৎশাদন ব্যবহা বিশ্বত ছল। আমরা দেবলাম সেদিন শক্ষ শ্রমিক বেকার হল, আমরা দেবলাম সেদিন আমাদের দারুল বিপর্যর ঘনিরে এল। আমরা দেবলাম সেদিন শক্ষ শ্রমিক বেকার হল, আমরা দেবলাম সেদিন শক্ষ শ্রমিক বেকার হল, আমরা দেবলাম সেদিন আমাদের দারুল বিপর্যর ঘনিরে এল। আমরা

যথন ছোট বেলায় বাগানে বাগানে খুরে বেডাতাম তথন কথনো কথনো পুকুরে টিল মারতাম, ঢিল পড়লে জলের মাঝথানে যে তরক ওঠে দে তরক আর কেন্দ্রীভূত থাকে না কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের মধ্যে একটা আলোডন সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে হাজার হাজার কলকার্থানার দর্জা বন্ধ হওয়ার ফলে স্টে হল বেকারী, কমতে লাগল জাতীয় আয়, কমতে লাগল কার্যাকরী চাহিদা, এইভাবে সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় কার্বাঙ্কল ঘায়ের তীবতা দেখা দিল, যাকে বলে ইকনমিক্সের ভিশাস সার্কল, চ্ঠ চক্রে পরিণত হল। এই চ্ঠ চক্র থেকে পশ্চিমবঞ্চক বাঁচাতে হলে আজকে যে প্রভিশন রয়েছে, সমস্ত রুগ্ন শিল্পকে গভর্ণমেণ্ট থেকে ফিনানশিয়াল ফ্যাসিলিটিজ দিতে হবে। যে সমক শিল্প কার্থানার দ্রজা বন্ধ হয়ে যাবে. সেই সমক শিল্পকে বাঁচাতে হলে লোক এ্যাডভানস দিতে হবে। যদি সরকারের টাকা সীমিত থাকে ব্যাক্ষের গ্যারাটি হিসাবে কাজ করে তাদের ঋণের স্রযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ইকইটি শেয়ার কিনে তাদের মলধনের টাকার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সরকারের কাছে, আপনার কাছে এটাই আমার সব চেয়ে वर्ष मार्ची य प्राक्षरक सम्बद्ध हार वह होकांद्र एम महताहाद घरहे। मदकारदर कर्डवाधीम वनः পরিচালনাধীন সমন্ত কলকারথানা আছে তার ম্যানেজমেন্ট,এর উপর যেন প্রপার কনটোল থাকে। কারণ বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যেসমন্ত টাকা সরকার দিখেছিলেন এই সমন্ত রুগ্ন শিল্পকে বাঁচাবার জন্ম পাস্ট লাইয়েবিলিটি সেই সমন্ত মীট আপ করতে গিছে দেখা গেল সেই টাকা পরোপরি নই হয়ে গেছে। এই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে একটা ক্লয় শিল্পকে বাঁচাতে গেলে ইকনমিজের একটা টার্ম আছে— নার্স দি বেবী এণ্ড প্রটেক্ট দি চাইল্ড এণ্ড ফিড দি আাডাণ্ট। তার পরিপ্রোক্ষতে আমরা জানি একটা শিল্পকে বাচাতে গেলে সাময়িক ভিদ্ধিতে যে ফাইনানশিয়াল অবলিগেশন পাকে, তাথেকে রুগ্ন শিল্পকে মুক্ত করার ব্যবস্থার কথা এই বিলে বলা হয়েছে বলে এই বিলকে আমি স্থাগত জানাচিছ। আরও স্থাগত জানাচিছ এই কারণে যে পাচ বছর এক নাগাড়ে রিলিফের ব্যবস্থা না করে টার্মওয়াইজ এক বছর অন্তর দেবার ব্যবস্থা করা হরেছে এবং তার ফলে পরনির্ভরশীলতা হবে না। আমার বক্তবা হচ্ছে ইপ গ্যাস মেজারমেন্ট **হিসাবে বা পুলটি**স হিসাবে ফাইনানশিয়াল অবলিগেশন পেলে সেই শিল্প বৈচে থাকতে পারে না। আমার দাবী হচ্ছে এই সমস্ত সিক ইণ্ডাষ্টিজ, এই সমশ্চ বন্ধ কলকার্থানাগুলিকে বাচাতে গেলে একটা এক্সপাট কমিট করা দরকার। তাদের বিচার্য্য হবে পাস্ড রেকর্ড্স দেখা— কেন শিল্প বন্ধ হল, তাদের বিচার করতে হবে তার অর্থ নৈতিক সম্ভাবনা আছে কিনা, বিচার করতে হবে সেই শিল্পের সম্ভাব্য উৎপাদন কতটা, বিচার করতে হবে সেই শিল্পের বাজারের সম্ভাবনা আছে কিনা, বিচার করতে হবে সেই শিল্প বিদেশী বাউণ্টিপ্রাপ্ত শিল্পের সঙ্গে—প্রতিযোগিতা করতে পারবে কিনা, বিচার করতে হবে আর্থিক সাহায্য পেলে সেই শিল্প নিজের পায়ে দাড়িয়ে স্বাবলম্বী हर्टि शांत्रत किना। তবে आभाव गव किया वड़ मांवी এवः आदिमन निर्वमन हर्टि कोन मिल्लाक এক বছর দেওয়া হবে, কোন শিল্পকে তিন বছর দেওয়া হবে, কোন শিল্পকে পাঁচ বছর দেওয়া হবে, এটা ভালকরে বিচার করতে হবে তা যদি না করি তাহলে তা রাজনৈতিক দিক থেকে একটা ছনীতি বা ঘুসের চক্র গড়ে উঠতে পারে। এই সব থেকে বাচাতে গেলে সব চেয়ে বড় দরকার প্রশাসনিক কাঠামোকে সংস্থার সাধনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ এবং স্থন্থ মনোভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে ধাওয়া। আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাব এক বছর বা ত্বছর বাপাচ বছর বা ▲ ভিসক্রিশনারী পাওয়ারের উপর হেড়ে না দিয়ে প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে সমন্ত শিলের প্রতি স্থবিচার করে, বন্ধ কলকারথাবার দর্জা খুলে, ফুগ্ন শিল্পকে বাঁচিয়ে চুই চক্রের ছাত থেকে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, পশ্চিমবাংলার

অর্থনীতিক কাঠামোর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা থেতে পারে একথা বিলে আছে বলে ধস্তবাদ ক্রানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

এ ভারতির্বয় মজুমদার: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশর, সন্মানিত প্রমমন্ত্রী মহাশর আজকে আমাদের সামনে যে বিল উত্থাপন করেছেন সেই বিল উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য যদি আমরা বিশোষণ করি তাহলে দেখতে পাব এর পেছনে মূলত: তুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। একটি হল সাবটোটন শিয়াল লস হন প্রোডাকশন এবং দিতীয়টি এমপ্রয়মেও। অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনের ক্ষতি রোধ করা এবং দ্বিতীয় চাকরির স্লবোগ বৃদ্ধি করা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এমন ্তকদিন ছিল যেদিন এই বিল ছিল না, এই আইন ছিল না, কিছু ভারতবর্ষের অক্তান্ত প্রদেশের তঙ্গনায় পশ্চিন বাংলা শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। আজকে এমন কি প্রয়োজনীয়তা ু দেখা দিল, পটভূমিকার কি পরিবর্ত্তন হল যার জন্ম এই বিল এসেছে ? যদি আমরা বিশ্লেষণ করি িচাহলে আমরা দেখব বাইরের জগতের কলকারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ, রাজনৈতিক ঘণীবর্ত্তা। ইত্যাদি সামাজিক পটপরিবর্তন একটু আংগে মাননীয় সদস্ত নিরঞ্জন ডিহিদার মহাশয় বলেছেন আংমিক ব্যক্ষাভ জাতীয় উৎপাদনহীনতার কারণ নয়। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই ৪।৫ বছর যদি আমরা কার্থানাগুলি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব সেথানে উৎপাদনহীন সমাজ বাবস্তা তৈরী করবার প্রচেটা চলেছে, আমরা দেখতে পাব দেখানে শ্রমিক আ'লেলেনের নাম করে, মছার ব্দ্ধির নাম করে তারা উৎপাদন দিনের পর দিন ব্যাহত করেছে। উৎপাদন ব্যাহত করে এমন স্মাজের মান উন্নয়ন করা যায় না. ঠিক তেমনি শ্রমিকের অতি প্রয়োজনীয় ক্রায়স্সত অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াকেও পুরণ করা যায় না। কাজেই সেদিক থেকে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি স্বীকার করি। এই বিলে আরও একটি পারা সংযোজিত থাকলে পরে আমি ু্যতথানি খুসী হতাম সেই ধারাটিন। থাকায় আমি ততথানি খুসী হতে পারছিনা। মাননীয় ডেপটি স্পীকার মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হবেন লে গত করেক বছুর যাবংবুহত্তর কোলকাতা অঞ্লেসমস্ত শিল্প এবং অক্যান্ত কলকারখানা সেট লোইজড হতেচলেছে আমরা দেখতে পাচ্চি যানবাহনের স্বযোগ, বিহাতের স্বযোগ এবং অন্তান্ত কাঁচামালের স্বযোগ পাবার জন্ম বুহত্তর কলকাতা এলাকার মধ্যে শিল্পপতিরা কলকারখানা তৈরীর ইচ্ছা পোষণ করছে, ধার ফলে এক মাত্র বৃহত্তর কলকাতা ব্যতিরেকে বুংগুর গ্রামবাংলার যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার সম্প্রদায় তারা যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্ম এবং তাদের নিজেদের জগতের সঙ্গে সঠিক পরিচয় না থাকার জন্ম সব থেকে বেশী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে এই বিশের মধে षामात्र षरुठः এটাই धात्रना हाम्राह्म त्राक्तिश्वाचारत, এই वित्मत माधा यनि এकটा क्रम नः साम्रिड «গাকতো যে এই সরকার গ্রামবাংলার অবস্থিত ছুবল এবং বন্ধ কারথানাগুলোকে সর্বপ্রথম এ<del>বং</del> প্রিমাণে বেশী সাহায় করবেন এবং আগামী ৫ বছর ধরে এই সরকার গ্রামবাংশার বন্ধ এবং হিবল শিল্পগুলোকে অধিকতর সাহায্য দেবেন—এই ধারা যদি এই বিলে সংযোজিত পাকতো তাহলে আনার বিশ্বাস আত্তকে অনেক শিল্পতি গ্রামবাংশায় নতন করে কলকারধানা তৈরীয় ইচ্ছা পোষ্ণ করতেন। বিতীয়ত: গ্রামবাংলায় এখনও পর্যান্ত যে সদন্ত কুম্রশিল্ল এবং যে সমন্ত তুর্বল শিল্প রাষ্ট্রের তামি জানি বীরভূমের আহমেদপুরে একটা চিনির কারথানা গত কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে রবেছে। তার পাশে আরও কিছু কুড়শির একই উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরী হতে পারতো, েনইগুলোও বন্ধ হয়ে পড়ে ব্রেছে। মাননীর উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চরই স্বীকার করবেন থামবাংশার এই সমস্ত বন্ধ এবং তুর্বল শিল্পগুলোকে অধিকতর সাহার্যোর প্রতিশ্রতি যদি এই বিলে বিক্তো তাহলে আজকে এই ইনডাস্টিরাল সেউখলাইজেশন এটা ভেলে যেত, এই আমার ব্যক্তিগত

বিশাস। আমি আশা করি সমমানীর শ্রমমন্ত্রি এদিকটা চিন্তা করবেন এবং তিনি তাঁর বিশ্বট কিছুটা সংশোধন করে নেবেন। আমি আশা করছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিশেষধানে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির এবং চাকুরীর সম্প্রসারণের ক্ষন্ত যথেষ্ট ব্যবহা করা হয়েছে—ে চিন্তা পোষণ করা হয়েছে, সেই চিন্তা পোষণ করতে গিষে যে কথা বলা হয়েছে and there by provided employment to a large number of workers. এই টু, এলার্জ নাম্বার অব ওয়াকার্স, এটা একটা ভেগ টার্ম। আমি আশা করেছিলাম যে এই বিলের মধ্যে প্রগতিশীল সরকারের জনপ্রিয় শ্রমমন্ত্রি, তিনি অকতঃ কতথানি ফাইকাল এ্যাসিসট্যান্স এবং এই বিলবে আইনে রূপান্তরিত করে কার্য্যকরী করতে পারলে আগামী বছরের মধ্যে বা আগামী এক বছরের মধ্যে গড়ে কত বেকার যুবকবে চাকরী দেওয়া যেতে পারে তার একটা ধারণা—তার একটা মোটা মৃটি প্রাটিসটিক্স সদস্তদের সামনে তুলে ধরবেন যাতে আমরা এই বিলটাকে আরও স্বাগত জানাহে পারি। এটা না থাকার জন্ত আমি হাথিত। তবুও এই সরকারের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মান উদ্ধাননে এই প্রচেষ্টাকে আমি স্থাগত জানাছি। বন্দেমাত্রম।

# [ 4-10—4-20 p.m. ]

শীবিরজা ভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিলটা থব ভাল করে পড়েছি এবং আমার যা ইম্প্রেশন হয়েছে, যে বিলিফ আণ্ডারটেকিং, এই বিলিফটা কাকে—বিলিফ কর ওয়াকার্স অর বিলিফ কর ম্যানেজার্স অব দি কোম্পানী ? প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে এই বন্ধ কার্থানাগুলো থোলা নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু বন্ধ কার্থানাগুলো থূলে যাতে আবার চালু থাকে তারও ব্যবহা দরকার। কিন্তু এই বিলের মধ্যে যে প্রভিশন আছে তাতে আমি দেখছি যে এক বছরের জন্ম নেবেন, ছ'বছরের জন্ম রাধ্যেন, তৃতীয় বছরে হয়তো ছেড়ে দেবেন। এইরকম আরও পরিক্ষার করে যদি বলতে হয় তাহলে বদমাইস মালিকগুলো সরকারকে কার্থানা মেরামতের একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করবে। সরকার সেই কার্থানা নেবেন এবং নিয়ে কার্থানা চালু করবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে যথন সামঞ্জ্যপূর্ণ হবে, তথন আবার মালিককে ফেরত দিয়ে দেবেন। এটা যা রয়েছে, আমার মনে হয় এই বিলের যে প্রধান উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ করে দেবে এই ধারাগুলো।

এদিক থেকে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে এই বিল মঞ্চলজনক হবে যদি এই বিলের ধারাটা এমনভাবে রূপান্তারিত করা হয় যাতে সরকার প্রয়োজন মনে করলে যতদিন খুণী তা দথলে রাথতে পারবেন। এইভাবে যদি এটাকে নতুন করে ঢেলে সাজান হয়, তাহলে সত্যিকার আইন যেটা হবে, তা কার্যকরী হবে।

আমি দেখেছি আমাদের জেলায় যে কারথানাগুলি আছে, তারা চোরের দল। শ্রমমন্ত্রীর বাড়ীর কাছে হহমান ফাউণ্ড্রী আছে, শ্রীবৈগ্যনাথ ফাউণ্ড্রী আছে, দেই বন্ধ কারথানাগুলিকে নজুন করে প্রতিষ্ঠা করে আবার মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবার সেই কারথানা 
গুতার। গ্রহণ করবে, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্ত তারা চেঠা করবে।
শ্রমমন্ত্রীর বাড়ীতে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন যাচ্ছে—কাজের প্রত্যাশায়।
তাঁর উপর একটা প্রেমার বা চাপ নিশ্রই আছে যাতে এই কারথানাগুলি খুলে কিছু লোকের
শ্রীবিকার ব্যবস্থা করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই কারথানাগুলি চালু করা হবে। কারথানা তো

খললেন—তারপরে সেই কারথানা কে চালাবে ? এ সেই জগন্নাথ আগরওরালা, যে কারথানা খলে না রেখে বন্ধ করে রেখেছে? সেই প্রীতি পেপার মিল, সেই কারথানা খুলে দিরে, তার মালিককে আরো কিছু টাকা লুট-পাট করে নেবার স্থযোগ দিচ্ছেন। এই তো এর অবশুস্তাবী পরিণতি হবে। একথা মনে রাথতে হবে, বাংলাদেশে যে সব শিল্পতি আছে, তাদের মধ্যে ্দশপ্রেমিক একজনও নাই। সেই তাদের হাতে যদি আবার এই কারথানাগু**লিকে চালাবার ভার** ্দওয়া হয়, তাহলে আরো বেশী সংখ্যক কার্থানা sick কার্থানায় পরিণত হবে, তারাই কার্থানাকে siok করে তুলবে নোটিশ দিয়ে, কার্থানা ইচ্ছেমত close করে দেবে। তার পেছনে আমরা দাঁড়াবো—তাদের এই স্লযোগ করে দেওয়া হবে। বদুমায়েদ মালিকরা এতদিন ইচ্ছে করেই কারথানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, এবং এথনো দিছে। আমার পূর্ববতী এ**কজন বক্তা** বললেন, অতীতে সেই সমস্ত কার্থানা কথনো বন্ধ হতো না, চালু ছিল, স্থলার ছিল। আর আজকে কি হয়েছে ? অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকে শ্রমিক আন্দোলন অনেক এগি**য়ে গিরেছে**, সরকারেরও অনেক আইন হয়েছে, ইন্কাম ট্যাক্সও অনেকে বেড়েছে। মালিকরা আগে যে মধু পেত, তা আর আজকে পাচ্ছে না। তাই তারা কারথানা বন্ধ করে দিচ্ছে। শ্রমিক আন্দো**লন** ভারজন্ত দায়ী নয়। পুব সামান্ত অংশে, পুব নগন্য অংশে শ্রমিকদের জন্ত বন্ধ হয়েছে। মা**লিকদের** বদমায়েদী প্রধানতঃ এই বন্ধের জনা দায়ী। তগলী কটন মিলদ্—ওনারদের মধ্যে ঝগড়া হবার ফলে বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়ে হাইকোর্ট হছে। বঙ্গেশ্বরী কটন মিলসে আগে অনেক লাভ হয়েছে। বহুদিন কার্থানার সংস্কার করেনি ফলে বন্ধ করে দিল। এথন সরকার তার ভার নিয়ে চালাচ্ছেন! তাতে অনেক টাকা চেলেছেন, আরো চালতে হবে। এইভাবে কি দীর্ঘদিন চলবে ? তা চলতে পারে না। এর ঠিক ঠিক পরিচালনার জন্ম একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। Relief Undertaking নেবে as relief measures to workers. নেবে। সেখানে unemployed youths-দের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, তাদের রিলিফ দেবার ব্যবস্থা নিশ্চরই হবে। এটাকে মালিকদের রিলিফ দেবার জন্ত না হয়। তাদের unemployment problem solve করার বাবস্থা এই বিলের ধারায় রয়ে যাচ্ছে। মালিকদের রিলিফ হয়ে যাচ্ছে। আমি চাই वांश्लारम्य य मालिक আছে, তারা वानाली मालिक नम्र। वानाली मालिकत मरशा खिछ মালিকরা অধিকাংশই এথানে টাকা লুঠ नग्गा । করতে এসেছে। টাকা লুচ করে তারা রাজস্থানে নিয়ে যাবে। আমি এর মধ্যে প্রাদে**শিকতার কথা** वर्गीह ना। आमि वनट हाहि - এদের মধ্যে দেশপ্রেমিক কোন মা**লিক আছে কি না সন্দেহ।** যেদ্ব মালিকদের সত্যিকারের বন্ধ কার্থানা খুল্বার আগ্রহ আছে, তার। ধন্যবাদ পাবার যোগা। বন্ধ ক।রথানা খুলবার সরকারী আগ্রহকে কেউ কেউ ভুলভাবে নেবে, এর স্থযোগ কোন কোন মালিক নেবে, কিছু অর্থ অর্জন করবার জন্য।

### [ 4-20—4-30 p. m. ]

বারা অর্থপুর, তাদের শায়েন্ড। করার ব্যবস্থা আমাদের রাথতে হবে এই রিশিক্ষ আন্ডার-টেকিং-এর মধ্য দিয়ে। আমি আর বক্তা কিছু বাড়াব না। আমি গুধু এইটা বলব যে এমনভাবে আইন করা হোক যাতে করে আমরা বেকার সমস্তার সমাধান করতে পারি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে দিয়ে পুরো সমাধান হবে না, আশিংক সমাধান হবে। এবং সেইটুকু সমাধানও তো হবে এবং বন্ধ কারথানাগুলি চালু করতে পারব। মালিক যাতে অক্সায়ভাবে স্থযোগ নিয়ে কারথানা বন্ধ করতে না পারে সেটা যাতে আমরা ব্যবস্থা রাথতে পারি এই দাবি রেথে আমি আমার বক্তব্য শেব করছি।

প্রীপ্রাদীপ ভটাচার্য:ে মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, এই ধরনের একটা বিশ বিধানসভায় এসেচে এইটা সতাই খব আনন্দের কথা, কারণ এর মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার বছা বন্ধা কলকারখানা বে গুলি হাজার হাজার শ্রমিকের অন্ধ নষ্ট করেছে, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে আছে. পরিবারের সকলে কট পাচ্ছে—সেথানে এই আইনের বলে সরকার পারবেন কিছু কিছু বন্ধ কলকারখানা নিজেদের হাতে নিমে নিতে। মাননীয় সদস্য বললেন যে, মালিকের দিকে তাকিয়ে না শ্রমিকের দিকে তাকিরে, কোন দিকে তাকিয়ে এই বিল এনেছেন ? মালিকের দিকে তাকিরে নিশ্রই এই বিল আনা হচ্চে না. এটা আনা হচ্চে প্রমিকের দিকে তাকিয়ে। করেকটি মালিক. ৰদি তাদের কার্থানা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ক্ষতিগ্রন্থ হতে পারে. কিন্ধ দেখানে একদম নষ্ট হয়ে যাবে না। আর যদি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, যে শ্রমিক প্রতিদিন মাইনে পার হু'টাকা কি তিন টাকা তার ফলে তার আর কোন অলটারনেটিভ ওয়ে থাকে না যার মাধ্যমে তারা রোজগার করতে পারে। স্থতরাং আমাদের দৃষ্টি শ্রমিকের দিকে রয়েছে এবং তাদের দিকে তাকিয়ে আমরা এই আইন আনতে চলেছি। হয়ত অনেক আমাদের সন্দেহ আছে বে এটা আনার ফলে শ্রমিকদের যেটা অধিকার, শ্রমিকদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার টেড ইউনিয়ন করার সে অধিকার ধর্ব হবে। না সেরকম কোন অধিকার ধর্ব হবে না। তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে এবং তার মাধ্যমে তাঁরা বাইপার্টাইট কিলা ট্রাইপার্টাইট মাধ্যমে তাঁদের সমস্থ অভাব-অভিযোগ নিয়ে আনোচনা করতে পারবেন, পরামর্শ নিতে পারবেন। স্থতরাং আমরা এর মাধ্যমে শ্রমিকের স্থায়্য অধিকার কেড়ে নিচ্ছি এই কথা ঠিক নয়। আমরা নিশ্চয়ই চাই না যে শ্রমিকের ফ্রায্য অধিকার নই হয়ে যাক। কিছু যে-কারথানা একদম বন্ধ, যেথানে তারা চাকুরী कहरू भावरह ना, এक भवना माहेत्न भारक ना, मिथात आर्थ आमारित आर्थ प्रथा কর্তব্য যে তাদের আমরা কতক্ষণে চাকুরী দিতে পারব। যদি কারও চাকুরী না থাকে, কারথানা বন্ধ আছে দেখানে ভবিয়তে কি হবে যদি আমরা এই কথা মনে করি যে শ্রমিকের অধিকার কেড়ে নিয়েছি আনাদের ব্যবস্থায় তাহলে সেটা ভুল হবে। আজকে পশ্চিমবাংলার বছ শিল্প কারথানা বন্ধ হয়ে আছে।

সেগুলিকে যদি নৃতন করে তৈরী করা সন্তবপর না হয় তাহলে । ই ভয়াবহ বেকার সমস্যা দূর করা কিছুতেই সন্তব হবে না। তাই আমি মনে করি যে আইনের মাধামে সরকারের হাতে ক্ষমতা আসবে সরকার পারবেন কোন বন্ধ কারধানা নিজের হাতে তুলে নিতে। এর মধ্যে চ'টি ইউনিট যেথানে প্রায় ২৪০০ কর্মা কাজ করেন সেগুলি এই এয়াক্টের আওতায় এসে গেছে। ৪টি ইউনিটে যেথানে প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে সেগুলিও টেকওভার করা হয়েছে এবং এটা কিছু দিনের মধ্যেই এই আইনের আওতায় আসবে এবং আরও ৪টি ইউনিট খুব শীঘ্র গ্রহণ করা হবে। এইভাবে সরকার আত্তে আত্তে আগিয়ে যাছে। অনেকে বলেছেন যে তাড়াহড়া করে নয় স্থাচিভিতভাবে বিচার বিবেদনা করে এই কারথানাগুলি থোলা দরকার যাতে সেগুলি আবার বন্ধ হয়ে না যায় তাহলে লাভ কি? কুসেইছল আসতে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর মাধামে কুতুর্গলি কারধানা খোলা সন্তব এবং সেখানে শান্তি কিরকমভাবে ফিরিয়ে আনতে পারা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। আজকে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যদি নজর না দিই তাহলে কলকারথানায় নৃতন কর্মসংস্থান হবে না। তাই যাতে কলকারথানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে সরকার নজর রাথছেন। তাই আমি বিখাস করি যে এই আইন পশ্চিমবাংলার বন্ধ কারথানা খুলে

দেবার একটা ন্তন পথ দেখাবে। যদি কোন মালিক মনে করেন যে আমাদের কারধানার লস হচ্ছে অতএব কারথানা বন্ধ করে দাও সরকার নিয়ে নেবে তাহলে তারা ভূল করবেন। কারণ সরকার সেথানেই আগিয়ে যাবেন মালিকদের জন্ত নয় যথন সরকার দেখবে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে আছে তাদের সংস্থান হচ্ছে না তথন সরকার আগিয়ে যাবেন। স্থতরাং আমি বিশ্বাস করি যে এইসভায় এই আইনটি সম্মিলিতভাবে সকলেই সমর্থন জানাবেন এবং কলকারথানা খোলার ক্ষেত্রে সরকারী পদক্ষেপকে স্থাগত জানাবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শেষে আমি আশা করি যে পশ্চিমবাংলার এই বন্ধ কলকারথানা খোলা স্থক্ষ হয়ে গেছে এবং আগামী দিনে আরও অনেক কলকারথানা খুলবে এবং সেজন্ত আমারা যে স্লোগান দিয়েছি মিছিলে যে বক্তবার রেখেছি সেটা হচ্ছে এই যে শ্রমিকদের মালিকানা দিতে হবে। শ্রমিকদের মালিকানার প্রতিষ্ঠীত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই আইন আনা হয়েছে আশা করি সকলের এতে সমর্থন পাওয়া যাবে।

শ্রীগোপালদাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটি ন্তন কিছু নয়। বর্তমানে যে আইন চালু আছে ১৯৭১ সাল থেকে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেথে এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলটি যেমন পশ্চিমবাংলায় ন্তন নয়, তেমনি সারা ভারতবর্ষের অক্তান্ত যে সমস্ত শিল্পপ্রধান প্রদেশ আছে সেধানেও এটা হতন নয়। আমি আগেই বলেছি যে অনেকগুলি প্রদেশে এই আইন প্রচলিত আছে এবং যেভাবে আমরা আইনটিকে এধানে এনেছি ঠিক সেইভাবেই প্রচলিত আছে। ভারত সরকারেরও এইরকম ধরণের একটা আইন আছে। স্থতরাং আজকে আমরা হতন কিছু করতে যাছিল। আজকে দেশের স্বার্থে, শিল্প বাচার স্বার্থে, শ্রমকদের চাকুরীর স্বার্থে এই বিলটি আনা হছে।

## [ 4-30-4-40 p.m.]

এবং সেগুলিকে স্মাণরক্ষিত রেখে শিল্পগুলিকে স্থান্সভাবে পুর্ণবিক্যাস করার পর যাতে আরো বেশী ্যথানে চাকুরীর সংস্থান হতে পারে এই উদ্দেশ্যে। অক্যান্ত প্রদেশেও এই ধরনের আইন করতে ংয়েছে এথানেও করতে হচ্ছে। এবং কেন করতে হচ্ছে সেটা অনেকটা নিরঞ্জনবাবু পরিষ্কারভাবে বলেছেন। হদিও তিনি এই বিলের হু' একটি ধারার বিরোধিতা করতে চেয়েছেন এবং সংশোধনী প্রস্তাবত্ত দিয়েছেন তথাপি এই বিলটির যে মূল উদ্দেশ্য বা তার যে সার্থকতা সেটা পরিষ্কারভাবে তিনি বলেছেন এবং অফুভব করেছেন। স্নতরাং আমার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন। নিরঞ্জনবাবু একটা কথা বলেছেন সে বিষয়ে তার সঙ্গে আমি একমত। তিনি বলেছেন এই যে কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ বা তুর্বল হওয়ার কারণ সব সময় শ্রমিক নয় এই বিষয়ে আমি তার সঙ্গে একমত। পশ্চিমবঙ্গ সুৰুকারের পক্ষ থেকে যে স্মীক্ষা করেছিলেন শ্রমদপ্তরের মাধামে সেই সমীক্ষা থেকে আমি বলেছি এবং আমি ইতিপূর্বে বিধান সভায় বলেছি যে এই কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বা তুর্বল হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ যে malpractice এবং mismanagment. সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং এই কারণে বন্ধ হয়ে গেছে বলে আরো বেশী করে Relief Undertaking Act-এর দরকার দেখা দিয়েছে। এই আইন সম্বন্ধ নিরঞ্জনবারু একটু ভূল বুঝেছেন। আমি যথন amendment-এর উপর বলবো তথন দেটা পরিষ্কারভাবে বলবো। এই আইনটা কেন করতে হচ্ছে সেটা একটু পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। এই যে বন্ধ কলকারধানা-গুলি বা তুৰ্বল কার্থানাগুলি এ গুলিকে revive করে, Reconstruct করে তাদের কতকশুলি

Standard বা পদ্ধতিতে অনেকে ঠিক করেছি। তার মধ্যে চটি পদ্ধতি হচ্ছে—একটা পদ্ধতি হচ্ছে হয় পশ্চিম্বন্ধ সরকার সরাস্ত্রি participate করবে এবং Bank-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছ অর্থ সাহায্যের বন্দোবন্ত করে দেবে অর্থাৎ directly or indirectly পশ্চিমবন্ধ সরকার Finance-এর দায়িত্ব নেবে। আর একটা পদ্ধতি হচ্চে institutional financing-এর বন্দোবস্ত করে দেওল। সুবকারী সাহায়ে যে কার্থানাগুলি থোলা হবে বা পুন্রবিস্থাসের চেষ্ট্রা করা হবে সেথানে আমরা দেখতে পাচ্চি এখন পর্যন্ত যে পদ্ধতিতে হচ্চে আগে একটা স্থানির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে নেওয়া চয়। Expert study and survey করার পুর একটা time bound programme করা হয়। একটা time bond cash flow করা হয়। সেই Cash flow বেটা করা হয় তাতে recurring liabilities as recurring expenditure কিভাবে meet up করা হবে সেটা ঠিক করা হয়। Reconstruction-এর জন্ম কিভাবে টাকা খরচ করা হবে সেটাও ঠিক করা হয়। এখন Cash flow করে দেখা গেল একটা Cotton mills-কে revive করার জন্ম এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকার দ্বকাৰ এবং ৩ বছৰ সময় লাগাব। কোথাও IRCI ক্রেন, কোথাও Investigation Committee করেন.expert opinion পাওয়া গেল। সেই ভাবে টাকার ব্যবস্থা করা হ'ল,Bank-এর সঙ্গে করা হল, Development Corporation করা হল হয়ত পশ্চিমবন্ধ সরকার কিছ দিলেন। এটা তিন বছরের programme এবং existing recurring liabilitions সেটাকে ভিন্তি করে এই programme সেধানে যদি হঠাৎ ফুতন liability এসে যায় তাহলে whole programme upset হতে পারে। এটা একটা time bound programme এবং সেই programme execute করার জন্ম expert opinion, cash flow বা অন্তান্ত financial institution-এব স্থে সেই programme যাতে রাধা যায় এবংhomourকর। যায়,তার কাজ ঠিক্মত যাতে করা যায় তারজন্ম সরকারের হাতে একটা power থাকা দরকার। তা যে cash flow ভিজিতে হল, তার বাইরে যদি কিছ থাকে সেটা Moratorium করেন। এই আইনের মানে এই নয় যে রিলিফ আগুরটেকিং-এর মাধামে সরকার কোন আগ্রারটেকিং-এর ক্ষমতা নিজের হাতে নিচ্ছেন না। সরকার যদি কথন কোন কার্থানার দায়িত নিজে গ্রহণ করেন বা পরোক্ষভাবে সেই কারখানাকে স্থযোগ দিয়ে নতন এজেন্দী ক্রিয়েটের মাধামে চালাবার চেষ্টা করেন যেমন বঙ্গলক্ষী কটন মিলস-এর ব্যাপারে করা হয়েছে অর্থাৎ যে কথা **স্থকুমার বাবু বলে**ছেন যে দেশের সাধারণ মাচুষের যে টাকা সেই টাকা বিনিয়োগ করে যদি ঐ কারথানা চালু করবার বাবস্থা করতে হয় পাবলিক ইন্টাবেটে তাহলে সরকারকে এই আইনে ইভোকের স্বয়োগ দেওয়া হবে, টেক ওভার করবার জন্ম এই আইন নয়। টেক ওভার করা বা পরিচালনার অন্যান্য দায়িত্ব নেওয়া বা পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া সে দলিলের মাধ্যমেই হোক বা **আইনের মাধ্যমেই হোক তথনই** এই আইনের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে এবং সেটা আসছে যে প্রোগ্রামের ভিভিতে নেওয়া হচ্ছে তার উপর। সেই প্রোগ্রামের পরে কিন্তু টোটালি আপসেট হয়ে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে, তারই জন্ম করা হচ্ছে। আর একটি জিনিস আছে, এই কারথানাগুলি বন্ধ হল কেন ? নিরঞ্জনবাবুর কথাই ধরুন—একটা সাংঘাতিক মিসম্যানেজ্যেন্ট हरत्रहा, भामा शाकि हिन हरत्रहा। ठोहला ताहे (त्रज्ञाने कि हन १ (यमिन कोत्रथाना वक्ष हर्स्छ. যেদিন সিক ইণ্ডাষ্ট্রিজস বলে আমাদের কাছে আসছে সেদিন আমরা থাতা খুলে কি দেথছি ? নেট ভ্যাল মাইনাস হয়ে গেছে, টু হোয়াট একাটেউ ? ইকুইটি এও ডেট রেসিও, ১ ১০. ইভেন ইন ুসাম কেসেস মোর ভান ১৯১০ এই যে দেনা এক এর এগেনেষ্টে ১০ যেথানে ধরে নেওয়া হল মূলধনের বিরুদ্ধে দেখানে টাকা স্থান ভাবে নেয়, ধার নেওয়া হয় না। তার মধ্যে অনেক মার-পাাচ আছে। গিরিজাবাব যে কথা বলতে চেয়েছিলেন যে সেই কার্থানায় কার স্বার্থে আজকে বিশিষ্ট আগুরটোকং হচ্ছে? আজকে যদি এইরক্ম ধরনের ক্ষমতা

সবকারের হাতে না থাকে তাহদে ঐ যে মালিক অকার বা অসাধৃতার বলবর্তী হয়ে হেভাবেই হোক মানিপ্লেস্ন করে এক কোটি টাকার মূলধনে কার্থানার ঘাড়ে ১০ কোটি টাকার দেনা চাপিরে দিয়ে সরে পড়ল তাহলে সরকার কি জাতীয় স্বার্থে ১০ কোটি টাকার দায়িও নেবে? নিরঞ্জনবাব অকলা বললেন সেটা যদি সত্য হয় তাহলে সেই দেনার দায়িত্ব সরকার নেবে না। অর্থাৎ প্রবাতন মান্নজনেণ্ট তার ফেলিওর হোক, তার মিস্ডিড হোক তার জন্য যে লায়াবিলিট জমিয়ে রেখে যাচ্ছে তার দায়িত্ব সরকার নিজের প্রচেষ্টায় যথন সেই কার্থানা বাঁচাবার জন যাচ্ছেন নিতে প্রস্তুনন, তার উপর মরাটোরিয়াম করার জন্য সরকার অধিকার চাইছেন। তৃতীয় কথা হচ্ছে আপনারা বলচেন যে একটি নিদ্ধিষ্ঠ সময় না দেখিয়ে বরাবরের জন্য আইনটা হোক না কেন-সেটাতে আমি পবে আস্চি। ধরুন সুরুকার গেল না, কি হবে? শ্রমিকদের পাওনা-টাওনার উপর মরাটোরিয়াম আপনারা পছন করেন না, আমিও পছন করি না। যদি আজকে এই আইন না থাকে তাহলে সরাসরি একটি কার্থানা লিকুইডিসনে যাছে। যেথানে নেট ভ্যাল মাইনাস হয়ে গেছে সেথানে ইকুইটি এও ডেট রেসিও, ১ : ১০ অর মোর, সেই কারখানা লিক্ইডিসনে যাছে। লিকুইডিসেনে যথন যাছে তথন কিছু সিকিওড লোন যেগুলি আছে সেগুলি লিকুইাউসনের আওতার বাহিরে থাকছে। শ্রমিকদের পাওনা তো সিকিওড লোন নয়। তাহলে শ্রমিকদের এও বলন সব জলে চলে গেল, উপরন্ত চাকুরীও গেল। কাজেই সে যে কাজ করে থেত সেটাও চলে গেল। তাহলে এখন কথা হচ্ছে তাদের ফাস ট সিকিউরিটি হচ্ছে এমপ্রমেণ্টর সিকিউরিটি, আগে তাদের চাকুরী থাক। পাওনা কেড়ে নেবার প্রশ্ন নয়, তাদের যে প্রথম স্বার্থ চাকুরী, সেটা সিকিওড করা হোক এবং তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই একটি এ্যারেঞ্জমেন্ট সরকারের হচ্ছে এবং প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে যদি কিছু পাওনা-গণ্ডা হয় সেটা এটি দি মেঠি তুমি দাবী-দাওফা সরকারের কাছে করো না, দাবী-দাওয়া করতে পার, কিছ সেই নিয়ে হাইকোর্টে যাচ্ছে, সরকারের এগ্রেয়াড ভায়োলেট করছ।

#### [4-40-4-50 p m.]

দাবী দাওয়া করতে পারো, আন্দোলন করতে পারে, চুক্তি করতে পারো,ট্রাইপারটাইট আলোচনা হতে পারে কোন আপত্তি নেই, কেবলমাত্র সরকারকে ভায়োলেশন অব এটাওয়ার্ড বা ভায়োলেসন অব এগ্রিমেন্ট এই অপরাধে হাইকোর্টে টেনে নিয়ে গিয়ে বিচারাধীন করো না। এই অধিকারটুকু চাওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশী চাওয়া হয়নি। কাথাও বলা হয়নি তাদের যে একজিসটিং ফেসিলিটিজ সেটা কেটে দেব বা কোথাও বলা হয়নি যে তাদের নতুন যে ফেসিলিটিস ফ্রো করতে পারে ক্রম ডিফারেন্ট এটাওয়ার্ড এও ডিফারেন্ট এগ্রিমেন্ট সেগুলি আমরা কেটে দেব। আমরা শুর্ বলেছি ছ'টি স্বার্থ এথানে ইনভ্লভড হচ্ছে, সেই লোকটির চাকুরীটা সিকিওর করা, তার স্কোপ ফর এম্প্রয়মেন্ট বা সোর্স অফ এম্প্রয়মেন্ট এটা ইনটাক্ট রাখা, এইটা তার ইনটারেস্ট, আর আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে বেকার সমস্থার থানিকটা সমাধান করা। কারণ নতুন করে যদি কারথানা খ্লতে চাই তাহলে যে সময় ও টাকা লাগবে তার চেয়ে অনেক কম টাকা এবং সময় আমরা প্রানো কারথানাগুলি চালু করে তার চেয়ে বেশী লোক নিযুক্ত করতে পারবো। পুরাতন কারথানা যদি রিকন্সট্রাক্ট করতে পারি ৩।৪ বছরের মধ্যে তাহলে সেই কারথানার ১৷২ বছরের মধ্যে গ্রাক্তপানসান করে ডবল লোকের চাকুরীর সংস্থান করেও পারব, যেটা নতুন কারথানায় নতুনভাবে করলে হবে না। স্কুতরাং এই আইনে আমরা নতুন কিছু চাইনি, পুরাতন যে আইন

ছিল তার্ট কনটিনিউটি রাখতে চাইছি এবং বলবং করতে চেয়েছি। এই আইন পশ্চিমবাংলার নভন ঘটনা নয়, ভারতবর্ষের অন্ত অনেক শিল্প প্রধান প্রদেশে যেমন মহারাষ্ট্র, জঞ্জরাট, তামিলনাড এমন कি কেরালর পর্যস্ত ঠিক অন্তর্মপ আইন প্রচলিত আছে। স্নতরাং নতুন কিছু নর এবং সেই দিক থেকে বিচার করে আর একটি কথা আমি চিন্তা করতে বলব। আমাদের এই সবকার টাইমবাউও প্রোগ্রামের কমিটেড সরকার, আপনারা যদি চান সেই টাইমবাউও প্রোগ্রাম সরকার অনার করুক. ফুলফিল করুক একজিকিউট করুক তাহলে সরকারের হাতে আপনাদের কিছু বাড়তি পাওরার দিতেই হবে। সরকারকে ঠাটো জগন্নাথ করে যদি বলেন এই ১৭ দফা কর্মসূচী রূপায়ণ কর, ঐ সমন্ত ক্রা বন্ধ কার্থানা খলে দাও বা চালু কর তাহলে তা অসম্ভব। পাওরার সরকারের ছাতে অনেক বেশী দেওৱা হয়েছে মিসা এটে ইত্যাদিতে। কিন্তু কিভাবে দিয়েছি ? যে স্বকাবক **কাল করতে গেলে হাতে পাওয়ার দরকার এবং এইভাবে দিয়েছি যে একটা গণতান্ত্রিক সরকার** যে সরকারের পেচনে বিপ্রল জনসমর্থন আছে, কমিটেড সরকার ট সার্টেন ইডিওলজি, ট সার্টেন ওয়ার্ক **প্রোগ্রাম, কোনদিন অক্যায়ভাবে** কোন আইনের স্নযোগ নিয়ে কারুর বা বিশেষ করে সাধারণ মাহাষের ক্ষতি করবে না এটা আমাদের ফার্ম কর্নভিক্সান আছে তবেই আমবা সরকারকে এত পাওরার দিরেছি। স্বতরাং আজকে এই টাইমবাউত্ত প্রোগ্রাম যদি চান সরকার অনাব করুক. এছিকিউট করুক, ইমপ্রিমেণ্ট করুক তাহলে এই ধরনের ক্ষমতা সরকারকে দিতেই হবে। তবে তার মানে এই নয় যে সরকারকে অক্সায় করবার স্থযোগ দিচ্ছেন শুমিক স্বার্থ ক্ষন্ন করবার স্থযোগ দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গলন্ধী কটন মিলকে একটা উদাহরণস্বরূপ রাথা যায়। পশ্চিমবাংলা সরকার সমস্ত দায় দায়িত নিয়ে টেড ইউনিয়ান লিডারদের নিয়ে কমিটি করে এই মিলটি চালাবার বাবস্থা করে দিয়েছেন এবং আজি পর্যাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর পেছনে দিয়েছেন ৪৭ লক্ষ টাকা। এই টাকা যথেষ্ট নয় ঐ বঙ্গলন্দ্রী মিলকে বিকন্দটাই করে বিভাইভ করবার জন্ম। আমি জানি এবং ষ্টারা দারিত নিয়েছেন তাঁরাওজানতেন ৩৫ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্মই তাঁরা দায়িত নিষেচিলেন। সেই মিল কিন্তু আমরা বিলিফ আগুরেটেকিং এটি ইনভোক করেছি এবং করার পরে তিপাক্ষিক চক্তি অমুধায়ী ঐ শ্রমিকদের ডিয়ারনেস এগালাউনসেস বেডেছে ২১ টাকা কত প্রসা। সেই টাকার উপর কিন্ধ মোরাটোরিয়াম পশ্চিমবঙ্গ সরকার চান নি। ৭ লক্ষ টাকা পশ্চিমবন্ধ সরকার আরো এটাডিসালাল রিসেটিসেস সেথানে প্রোভাইড করেছে যতদিন পর্যান্ত না জ্ঞাশনাল টেকটাইল কপেরেশন নিচ্ছে যাতে ঐ এ্যাডিশানাল দায় দায়িত্ব বলল্মী কটন মিলের প্রাতভাইসারী কমিটি মিট করতে পারেন। আর একটা কন্টাই আমি আপনাদের সামনে রাশ্বচি। সেটা হচ্চে মোহিনী দিল। এটা সরকারী সাহাযো নয়, আই আর সি আই-এর সহযোগিতায় সেন্টাল ব্যাঙ্কের ফাইনানসিং নিয়ে থুলছে। তারও ঠিক অমুরূপভাবে ক্রাশ প্রোগ্রাম হয়েছে। তার দঙ্গে সরকারর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। আমরা ভুগু ট্রাইপাটাইট জেবার এগ্রিমেন্ট্রটা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেধানে দেখা যাছে, ঐ ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট হল, ১১ টাকা কত প্রদা ডি.এ বাডলো ডিক্রিজিং-এর পর কিন্তু মোহিনী মিলের শ্রমিকরা দে টাকা পায়নি। আজকেই আমি ঘটিটেড ইউনিয়ান এ আই টি ইউ সি: আই এন টি ইউ সি-র কাছ থেকে যৌৰভাবে মেমোরাগুাম পেরেছি যে মোহিনী মিলের শ্রমিকদের ঐ টাকা এথনও দেওয়া ছয়নি। তাহলে সরকার যে সংস্থা নিয়েছ, যার পুরো টাকা প<sup>্</sup>চমবঙ্গ সরকারকে আজ পর্যন্ত দিতে 🚛 ৪০ লক টাকা দিয়েছি তার মধ্যে ২০ লকা টাকা ইরোডেড হয়ে গেছে, উইদাউট হেজিটেসান যেদিন এর লায়েবিলিটি এয়াক্র করেছে সেদিন আমরা আরো ৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর कर्त्विक कार्तित्वे (थरक । जात्र वक्षे मश्का यथान मत्रकारत्त्र श्रम त्वरे, यथान त्रिमिक আগুরটেকিং এটে প্রযোজ্য হয় না দেখানে কিন্তু এই টাকা আজগু দেওয়া হয়নি। স্বামাদের

ক্ষমতা থাকা সম্বেও সেথানে কিছু করতে পারিনি, কারণ, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা চুক্তি করে ১০ টাকার রফা করল, অথচ এই কণ্টাক্টুলে ২১ টাকা আছে। কাজেই সরকারের উপর কিছু বিশ্বাস রাণতে হবে, একথা বলার প্রয়োজন নেই যে সরকারের হাতে যদি পাওরার দিই তাহলে সেই পাওয়ার মিসইউজড্ হবে। সেই ক্ষমতার সন্থাবহার হবে না একথা ঠিক নয়। এই করেকটি কথা বলে মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীর সদস্যদের অহরোধ করব এই বিলটা ফ্রোবে আছে সেইভাবে অস্থ্যোদন করতে।

The motion of Dr. Gopal Das Nag that the West Bengal Relief Undertaking (Special Provisions) Bill, 1972, be taken into consideration was then put and agreed to.

#### Clauses 1 and 2

The question that Clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 3

Mr. Speaker: There are two amendments to Clause 3 given by Shri Niranjan Dihidar. The amendments are in order.

Shri Niranian Dihidar: Sir, I am not moving the amendments.

The question that Clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 4

Mr. Speaker: There is one amendment to Clause 4 given by Shri Niranjan Dihidar. The amendment is in order. I would request Shri Dihidar to move his amendment.

Shri Niranjan Dihidar: Sir, I beg to move that the following proviso be idded to clause 4 (b), namely: -

"Provided that nothing contained in the aforesaid clauses 4 (a) and 4 (b) hall affect adversely the existing rights, benefits and privileges of the workers occurring as a result of and flowing from the existing statutes and/or agreements, wards in this regard".

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মি: ম্পীকার, স্থার, যে এ্যামেণ্ডমেন্ট নিরঞ্জন ডিহিদার মূভ করেছেন গার উপর আমি একটু বলতে চাই। মাননীয় প্রমমন্ত্রী এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রীর উপর আমাদের থেই আসা আছে। তাঁর কার্যকলাপ আমরা ১৯৭১ সালে কোয়ালিশান গভর্নমেন্টের সমন্ত্র প্রথম ওবনও দেখছি এবং ট্রেড ইউনিয়নে মহলে, প্রমিক সাধারণ মহলে তাঁদের একটা মাখা আমাদের মন্ত্রীর প্রতি আছে যে তাঁদের প্রতি অস্থান্ন, অবিচার তিনি করেন না। 4-50—5-00 p.m.

শ্রমিকরা নিজে থেকে কারথানা খুলতে চার, যাতে কাজ বছার রাখা যার। তারা বলে ভাই

ষেচ্ছার Voluntarily চেডে দিচ্চি, তারা বলে এটা চাই না, এই যে চেতুনা এর প্রধান কারণ যাতে তারা কাজ পার. যাতে নাকি কার্থানা চলে, production চলে। এরপ অনেক কার্থানা নিতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, সেগুলিকে মালিকরা চষে শেষ করে নিংডে নিয়ে বন্ধ করে রেখে গেছে. যে লাভ হয়েছে তা থবচ করে. শেষ করে দিয়ে সব উডিয়ে দিয়ে, শেষে বহু টাকা দেনা করে নিংডে চষে নিয়ে ছেডে দেয়। স্বত্তবাং কডটা capital investment করা উচিত। কডটা productive হতে পারে না পারে এসব বিভিন্ন কথা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মল উদ্দেশ্য যে বেকার সমস্তা নিয়ে যাতে re-open হয়, লোকে কাজ পায় এবং production চাল হয়। কিন্তু আমি মন্ত্রি-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি উনি বলেছেন যে suspended থাকবে Section 4 (b) র প্রতি মন্ত্রিমুগ্রালার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বলা হয়েছে 'That the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which any relief undertaking is a party or which may be applicable to any relief undertaking) immediately before the date on which the State industrial undertaking is declared to be a relief undertaking, shall remain suspended or that all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date. shall remain suspended. এবারে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি or shall be enforcable with such modifications and in such manner as may be specified in such modification. এখন এই যে clause এক দিক দিয়ে justified ৷ যে মালিকরা capital থেয়ে ফেলে. তার মুনাফা থেয়ে ফেলে, profit থেয়ে ফেলে, > কোটি টাকা দেনা করে চলে গেলেন এবং Government-কে যদি প্রথমে কার্থানা নিয়ে এসব দিতে হয় তাহলে কার্থানা খলতে হবেনা বা কারখানা চালাতে হবে না। কিন্ধ শ্রমিকদের যেগুলি legal rights বা contract থাকে বা ষে অধিকার accrue করেছে, agreement থেকে যে অধিকার accrue করেছে সেগুলি তো জোচ্চ রি নয়, এতে কার্থানার capital থেয়ে যায় না, এতে কার্থানার profit থেয়ে যায় না, এতা তো Machine গোপনে বেচে দেয় নি, সে তো কারখানার সব machine বেচে দেয় নি, কাঁচামাল বেচে দেয় নি গোপনে, বা আর একটা কারথানার নাম করে ঐ ব্যবসায়ের সঙ্গে জডিয়ে দিয়ে সেই Company-র নামে এই Company-র সমস্ত মূনাফা চ্যে নেয় নি। তাতলে শ্রমিকদের সঙ্গে যে obligations ছিল যে agreement ছিল, যে Contract ছিল, তা existing industrial এবং অকান্য আইনে শ্রমিকদের যে অধিকার—যদি সে অধিকারকে suspend করবার ক্ষমতা আমরা Government-কে দিচ্ছি। দিচ্ছি তাই নয় আমরা তাকে মডিফাই করবার ক্ষমতা দিচ্ছি। With such modification and in such manner as may be specified in such notifica-মন্ত্রিমহাশয় এই কথা বললেন যে ওরা স্বেচ্ছায় করছে। সে তো ভাল কথা। স্বেচ্ছায় করবার অধিকার সব সময় আছে। এই amendment-টা কেন তিনি নিতে পারলেন না জানি না। এতে বলা আছে "Provided that nothing contained in the aforesaid clauses 4(a) and 4(b) shall affect adversely the existing rights, benefits and privileges of the workers accruing as a result of an flowing from the existing statutes and/or agreements, awards in this regard''. প্রমিকরা স্বেচ্ছায় সব সময় modified করতে পারবে by mutual agreement it can be done. By agreement an agreement or contract can be modified. By agreement statutory provision can be suspended. By agreement they can do it. প্রামকরা স্বেচ্ছার by agreement they can do it. কিছ

এখানে ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছি এবং কারখানায় administrator এটাপয়েন্ট হবে as a matter of fact, তারাই recommend করবে, Departmental Secretary recommend করবে, Deputy Secretary recommend করবে, Director recommend করবে, Administrator recommend করবে এবং virtually তাদের হাতে ক্ষমতা প্রদন্ত Government by notification করবে কিন্তু virtually তাদের হাতে ক্ষমতা। সেভত মাননীয় সদত্য শ্রীনিরঞ্জনবাব এই amendment-টা মুভ করেছেন। কিন্তু মন্ত্রিমান আমাদের একটা পরিকারভাবে এসিওরেন্স দিন যে Government এর উদ্দেশ্য নয় এই আইনের স্থোগ গ্রহণ করে ওয়ারকারদের নাযা পাওনা কেড়ে নেওয়া হবে না বা তাদের নাযা পাওনা গণ্ডা কেড়ে নেওয়া হবে এজত্য suspend করে দিছি—দিতে পারছিনা। কিন্তু চিরকাল সাসপেও করে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর modify এক তরকা গায়ের জারে স্থেছাচারীভাবে করে দেব না। যদিও আইনে ক্ষমতা আছে modify আলাপ-আলোচনার মধ্যা দিয়ে করবো এবং এই ধারার অপপ্রয়োগ করবো না।

কিন্তু যদি মন্ত্রিমহাশয় এরকম একটা আখাস পরিকারভাবে দেন যে সরকারের উদ্দেশ্য মোটেই নয় যে এই আইনের স্থােগ গ্রহণ করে শ্রমিকদের ভায়া অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া এবং suspend করে রাথা। এখন দিতে পারছি না, চেয়ে দেখ, কিন্তু চিরকাল suspend করে রাথা। ওখন দিতে পারছি না, চেয়ে দেখ, কিন্তু চিরকাল suspend করে রাথা। উদ্দেশ্য নর—তাহলে হােত। আর modification আমরা একতরফা করে দেব না। যদিও এই আইনে কমতা আছে modification আমরা by agreement করব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে করব এবং ধারার অপপ্রয়োগ আমরা করব as from as workers are concerned. ওঁর কাছ থেকে যদি এরকম assurance আমরা পাই তাহলে আমাদের পার্টি থেকে এই amendment-এর উপর আমরাও division call করব না—যদিও amendment move হয়েছে; voice vote হবে। এই statement করছি।

ডাং গোপাল দাস নাগঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মোচার Deputy Leader বিখনাথবাবু যা বললেন সে কথার উত্তর দিতে গেলে আনাকে পুনরায় বলতে হচ্ছে immediatly before · · · · দে সময় যদি কিছু পাওনা হযে থাকে এই award বলে এবং তার পরবর্তীকালে যাদ কিছু হয় তোহলে এইটুকু শুধু affected হচ্ছে। অগাৎ যে আইন ও D.A. পাচ্ছিল আগের agreement অনুষ্যারী সেটার উপর কিছু হচ্ছে না এর সরাসরি কিছু কেটে দেও**য়া হচ্ছে না।** খালি এটুকু বলা হয়েছে যে যদি সরকার বা undertaking যে সরকারী পরিচালন ব্যবস্থা তারা দিতে না পারে তাহলে তাদের আইনে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমি আগেই বলেছি বে সরকার যেখানে Relief Undertaking Act in rule করেছে সেথানে এক মুহুর্ত্ত সরকার বিধা কবেনি শ্রমিকদের নাায় পাওনা দিতে এবং আমার বিশ্বাস সরকারের ভবিষ্ঠতেও এ বিষয়ে কোন দিধা হবে না। বিলিফের প্রয়োজনে modification-এর ব্যবহা করার প্রয়োজন আছে। আমরা চাচ্ছি যদি কথনও এরকম প্রয়োজন দেখা দেয় যে total programme upset হয়ে যাচ্ছে ভবে ঐ ন্তন agrreement কিছু হওয়ার জন্ম স্থগিত না রেখে সরকারকে সেধানে invoke করতে হবে। সেখানে সরকার নিশ্চয় শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ না করে করবেন না এবং এটা ঠিক যদি কোন বিশেষ modification সুরকারকে করতে হয় তাহলে এমনভাবে modification করতে হবে that must be acceptable to the workers. nctification কর্পেই workers-রা তা মেনে নেবে না workers-রা strike, go slow ইত্যাদি নানারকম অস্ত্রবিধা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা চাই কার্থানার কাজ হোক। স্বতরাং যে কোন modification করি, moratorium করি তা এমনভাবে মামাদের করতে হবে যা acceptable to workers হবে। তা করতে গেলে একমাত্র পথ হচ্ছে rewish directive দিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের াকে একমত করা। এরকম ধরনের suspension বা moratoriumবাmodification করা যার না। একথা চিক্তাকরে আজ যে নীতি সরকার অফসরণ করে যাচ্চেন বা ভবিয়তে করবেন সেই নীতির দ্ধিক তাকিয়ে একথা বদতে পারি যে সরকার কথনও অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের পাওনা এই আইনের প্রযোগ নিয়ে কেডে নেবে না এবং কোন অধিকার ধর্ব করবে না—এই আশ্বাস দিতে পারি। যদি এরকমভাবে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন সরকারকে invoke করতে হয় প্রামিকদের কান পাওনার উপর moratorium করার জনা তাহলে নিশ্চয় আমরা তা প্রমিক সংস্থাগুলির সঙ্গে মালোচনা করে করব। এই আখাস আমরা দিতে পারি এবং আমি এর বিরোধিং। করছি।

5-00-5-10 p.m. 7

The motion of Shri Niranjan Dihidar that the following proviso be added to

lause 4 (b), namely :-

Provided that nothing contained in the aforesaid clauses 4 (a) and 4 (b) hall affect adversely the existing rights, benefits, privileges of the workers secruing as a result of and flowing from the existing statutes and or agreements. wards in this regard' was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed

# Clauses 5 to 9, Schedule and Preamble

The question that clauses 5 to 9, Schedule and the Pramble do stand part

of the Bill was then put and agreed to.

Dr. Gopal Das Nag: Sir, I beg to move that the West Bengal Relief Indertakings (Special Provisions) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be

The motion was then put and agreed to.

# Statement Under Rule 346

Mr. Speaker: I call upon Shri AjitKumar Panja, Hon'ble Health Minister

o make a statement.

Shri Ajit Kumar Panja: Mr. Speaker, Sir, on the 12th April, 1972, one of pur honourable members, Shri Lalit Gayen, handed over to me a bottle said to contain milk. It was alleged in a petition forwarded with that bottle that the milk was adulterated and the petition is signed by Shri Debabrata Chatterjee, leneral Secretary, 24-Parganas Chhatra Parishad. The milk as contained in hat bottle was forwarded as sealed to the Director, Central Combined Laboratory, for chemical analysis. The report received indicated that one drop of phenyl was added as a preservative. The Chemical Analyst was of opinion hat Phenyl is never used as a preservative but Formaline should have been ised. The contents of the bottle got curdled for not adding the proper preservative. Correct analysis figures were not obtained by the analyst as the iquid lost its homogeneity and its original quality on curdling. However, the

sample was taken in for general analysis under the provisions as framed under the Prevention of Food Adulterotion Act, 1954. It transpired that section 11 1) read with section 12 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954, was not complied with while obtaining the sample. The sections provided that a notice in writing is required to be given on the spot to the person from whom the sample is taken indicating the intention of the liquid being analysed. It should be put in three containers properly marked and sealed. One such container should be delivered to the person from whom the sample was taken, the second was to be sent to the Public Analyst and the third one was to be circumstances, Sir no legal proceedings could be initiated as the legal formalities were not complied with. However, as it appeared to me that on general analysis the container said to contain milk was in fact adulterated. I ordered as follows:

"The above report shows that the milk supplied by the contractor was not of the quality as per the rules. I understand that the contract of that contractor stands determined by efflux of time on 30th April, 1972. Therefore, the contract under the circumstances should not be renewed and no fresh contract should be given to such contractor in future."

### The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972.

Shri Prafulla Kanti Ghosh: Sir, I beg to introduce the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of the Bill)

Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration.

Shri Abu Hafiz Md. Ismail: Councillor from the Constituency No. 64 of the Calcutta Corporation, died on 7th September, 1971. The casual vacancy had, under section 69(1) of the Calcutta Municipal Act, 1951, read with rule 53 of the Calcutta Corporation (Conduct of Election of Councillors ) Rules, 1952, to be filled up within six months from the 7th September, 1971. Accordingly the Commissioner, Calcutta Corporation, had by a notification dated the 22nd January, 1972, called upon the constituency concerned to elect a person for the purpose of filling up the said vacancy and fixed the 27th February, 1972, as the polling date for the said purpose. In the mean time the date of election to the State Assembly had been fixed on the 11th March, 1972. In view of the fact that holding of municipal elections too near to the date of the election to the Assembly might cause difficulties to the intending candidates, municipal elections that were due to be held in February and March, 1972, had already been postponed. It was not, however, possible to do so in respect of the bye-election to the Calcutta Corporation referred to above due to the absence of any provision for doing so in the Calcutta Municipal Act, 1951. It was the view of the State Government that the bye-election to the Calcutta Corporation due to be held on the 27th February, 1972, should like other municipal elections be postoponed. It was for this reason that an enabling proviso was inserted in section 69(1) of the Calcutta Municipal Act, 1951, by promulgating the Calcutta Municipal (Amendment) Ordinance, 1972, on the 18th February, 1972.

Sir, I have just read out a statement under rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly explaining therein the circumstances under which the Calcutta Municipa (Amendment) Ordinance, 1972, was promulgated on 18th February, 1972.

The enabling provise should be permanently continued so that when a contingency like the present one arises in future the date of the by election can be shifted to a suitable date by the State Government to the convenience of all concerned. The object of the Bill is merely to continue the provisions of the Ordinance and there will be no expenditure to give effect to the provisions of the Bill. I am sure that the Bill will receive full support of all sections of the House.

Sir, with these words I commend my motion for acceptance of the House.

[5-10-5-20 p.m.]

🖹 কালাইলাল সরকার: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় স্বায়ত্বশাসন মন্ত্র মহাশ্য যে বিলটা আজ এনেছেন সেই বিলটা সমর্থন করে আমি ছ'একটি কথা বলতে চাই এই বিলটার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পডেছিল তার কারণ আমাদের এই সেকশন ৬৯ (১) অব দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এটে, এই ৩৩-এর এটিক যা আছে তাতে একটা কথা ছিল যদি কোন সদস্তার পদ শুক্ত হয় তাঁর মৃত্যুতেই হোক, রেজিগনেশনেই হোক, বা অন্ত কোন কারণে হোক, যদি কোন পদ শত্র হয় তাহলে কমিশনার ছয় মামের মধ্যে এই শত্র পদ পূরণ করবেন। কিন্ত কোন যদি আপংকালীন অবন্তা আদে যথন নিবাচন করা সম্ভব নয়, যেমন আমাদের একটা অবস্থা হয়েছিল আমাদের সহকর্মা, বন্ধ আব হাজি মহমাদ ইসমাইল, ৭ই সেপ্টেম্বর '৭১, অকাল মতার ফলে সেধানে আবার নির্বাচন করতে হয়। আমাদের কমিশনার ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৭২-এ ইলেকশনের নোটশ দিয়েছিলেন। হঠাও আমাদের বিধান সভার নির্বাচন ১১ই মার্চে স্থিরিক্ত হবাব ফলে আমাদের কপে বিশ্বদনের নির্বাচন সম্ভব হয় না। এই এ্যাক্টে এমন কোন কথা লিপিবদ্ধ ছিল না যাতে এই নির্বাচন বন্ধ করা যায়। সেই জন্ম তিনি এই বিশ এনেছেন যাতে সরকার নির্বাচন আরে। ত'মাস বন্ধ করতে পারেন। এর ফলে যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন তাদের অনেক স্থবিধা হবে। তাছাডা হঠাৎ হয়ত কলকাতা সহরে একটা আপংকালীন অবস্থা হল, কিম্বা কোন জায়গায় সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল যার ফলে হয়ত নির্বাচন করা সম্ভব নয় সেখানে যদি সরকারের হাতে এই ক্ষমতা না থাকে তাহলে বিশেষ অস্ত্রবিধার মধ্যে সরকারকে পড়তে হবে এবং জনসাধারণকেও পড়তে হবে। এথানে মন্ত্রিমভাশয় যে বিল এনেছেন তাতে এই কথা লিপিবদ্ধ করতে চাছেন যে ছয় মাসের মধ্যে যে ইলেকশন করার কথা আছে, তাঁরা যদি মনে করেন যে কোন আপংকালীন অবস্থার জন্ম তা করা সম্ভব নম্ন তাহলে আরো হ'মাস বাড়িয়ে দিতে পারেন—এই সংশোধনীকে আমি সম্পর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি।

Shri Abdur Rauf Ansari: Mr. Speaker, Sir, while supporting the Bill just now moved by the Municipal Services Minister, I feel the Statement of Objects and Reasons which has been given before the House is quite enough to convince every member of the House about the necessity of the Bill. This Bill came because of a peculiar circumstance and a special reason which was never foreseen.

It so happned that one of our colleagues, Shri Abu Hafiz Md. Ismail, Councillor from the Constituency No. 64 of the Calcutta Corporation, died. Under the Calcutta Municipal Act this is a fact that election had to be held. Under the Act if a vacancy arises it should be filled up within six months by the Commissioner Here we find that the Commissioner acted according to the rule and the date was fixed on 27th February, 1972. But just after a few days there was going to be General Election and the city of Calcutta, the State of West Bengal as also the wards were involved in the election. Naturally to keep democracy in existence and to have democracy in practice, citizens must be given chance to exercise their rights freely. So, if both the elections are held together then people's mind may not act properly. On the other hand, candidates may not have clear ideas about how to place their cases before the public. So in order to have a clear election, in order to have a just and fair election. in order that the electorate may exercise their rights freely and rightly and in a democratic way, this Ordinance was brought into existence and it has now been placed before the House in the shape of a bill. There was another reason. It is stated here that under the Bengul Municipal Act there is no such bar that it can not be changed in peculiar situation. But there is no such scope under the Calcutta, Municipal Act to help the rate payers, to help the citizen, to help the electorate, the people and the intending candidates. I feel it is quite justified. At the same time I find here that the State Government it is quite reasonable. may extend the period for two years if such a situation arises. There is no bar that it cannot be held within six months. If there is any vacancy in future that can be filled up within six months but if three arise any special circumstances to enable the people to exercise their rights, it may be extended. I hope the House will appreciate it and with one voice will unitedly support the Bill which has just been placed before it by the Government. I have got nothing more to say. It is very vital and very rightly it has been explained in detail in the Statement of Objects and Reasons. So I, do not want to add any word to it. With these few words, I extend my support to this Bill and I expect the support of the members also as it has been brought under special circumstances. In future the Commissioner can hold election within sixty days but if there is no such situation it can be extended. So I expect that the whole House will support the Bill.

শীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষঃ স্পীকার, স্থার, আমি এই হাউসের প্রতিটি সভ্যের কাছে একাফভাবে কৃতক্ত যে জাঁরা আজকে এই বিল নিয়ে কালোচনা করলেন এবং সরকার পক্ষ থেকে যে বিল আনা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি আমার আলা, আমার বিশাস এবং তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানানোর সংগে সংগে আনি বলছি যে স্থার, 1 beg to move that the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration.

The motion was then put and agreed to.

### Clauses 1, 2, 3 & the Preamble.

The question that clauses 1, 2, 3, and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Prafulla Kanti Ghosh: Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

#### Adjournment.

The House was then adjourned at 5, 22 p.m. till 1 p.m. on Friday, the 28th April, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 28th April, 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 12 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 7 Ministers of State, 1 Deputy Minister and 186 Members.

[1-00-1-10 p.m.]

#### OATH OR AFFIRMATION OF ALLEGIANCE

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of you have not yet made an path or affirmation of allegiance, you may kindly do so.

( There was none to take oath )

# STARRED QUESTIONS (to which oral answers were given)

#### চক্রবেড় রেল

- \*৬৪। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৬।) **শ্রীঅখিনী রায়ঃ** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের <sup>†</sup>ষ্ক্রিমহাশন্ম অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কলিকাতায় চক্রবেড় রেল নির্মাণের প্রকল্পটি কি চুড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে; এবং
  - (খ) উত্তর হঁটা হইলে—
    - (১) প্রকল্পের জক্ত মোট ব্যয়বরাদ্দ কত; এবং
    - (২) উক্ত প্রকল্প অন্তসারে কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে এবং কবে নাগাদ শেষ হইবে বিশিয়া আশা করা ধার ?

# শ্রীস্থত্তত মুখোপাধ্যায় :

- (ক) চক্রবেড় রেল প্রকলটি চূড়ান্তভাবে বাতিল করিয়া দেওয়া হইরাছে। ইহার পরিবর্তে ভ-গর্ভস্থ রেলপথ ভারত সরকার কর্তৃক অন্তমোদিত হইরাছে।
- (খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীঅর্থিনী রায়**ঃ এই চক্ররেল প্রকল্পটা বাতিল করা হলো কেন?

**শ্রীস্থত্তত মুখোপাধ্যায়ঃ** এটা এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো হয় এবং যে পার্পাদে করা হয়েছিল, সেই পার্পাদে সল্ভ হবে না বলে আমরা ভূ-গর্ভ রেলপথের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

শ্রীভাষিনী রায়ঃ ভৃ-গভ বেলপথের যে পরিকল্পনা, তার চুড়াস্ত জরীফ—whether survey has been completed.

**জ্ঞীস্তরত মুখোপাধ্যায়ঃ** সার্ভে এখনও কমপ্লিট হয় নি, শুধু মাত্র পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা হচ্ছে কোনখান থেকে কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, সেটা শুধু স্থির হয়েছে।

শ্রীভাষিনী রায়ঃ যথন একটা পরিকল্পনা বাতিল করে আর একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, তথন নিশ্চয়ই তার প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করে অন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাহলে ঐ হুটো পরিকল্পনার একটা হচ্ছে চক্তুবেড় রেলপথ এবং আর একটা হচ্ছে ভূ-গর্ভ হ রেলপথ, এর কোন বাজেট এসটিমেট হয়েছে কি, যে এত টাকা থরচ হবে ?

**শ্রীস্তরত মুখোপাধ্যায়ঃ** ভ্-গর্ভন্থ রেলপথ সম্বন্ধে একটা এ্যাপ্রাক্সিমেট হিসাব করা হয়েছে তাতে ১৪৩ কোটি টাকা থরচ হবে।

শ্রীক্সশ্বিনী রায় ঃ এই যে ১৪৩ কোটি টাকা, এটা কি থালি ওয়েস্ট বেধল গভর্ণনেন্ট দেবেন, না সেন্ট্রাল গভর্ণনেন্টও দেবে, না, পুরোপুরি সেন্ট্রাল গভর্ণনেন্ট, দেবে, কার কত অংশ ? ষ্ট্রেট গভর্ণনেন্টের কত এবং সেন্ট্রাল গভর্ণনেন্টের কত ?

**জ্রীন্ত্রত মুখোপাধ্যায়** সে সঙ্গনে বিস্থারিত আলোচনা হয় নি, সেন্ট্রালের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

**শ্রীঅর্মিনী রায়ঃ** তাহলে ভূ-গর্ভস্থ রেলপথের প্রকল্পটা এখন কোন প্র্যায়ে এসেছে ?

**শ্রীস্থব্রত মুখোপাধ্যায়**ঃ এই সম্বন্ধে একটা প্রারম্ভিক আলোচনা হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্ণ-মেণ্টের সম্বে ইনফর্মাল।

**জীনিভাইপদ সরকার**ঃ কবে নাগাদ এটা শুরু হতে পারে ? আগামী মার্চ না জুন মাসে —কবে নাগাদ ?

**শ্রীস্থব্রত মুখোপাধ্যায়ঃ** এটা স্থনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারছি না।

শ্রীলরেশচন্দ্র চাকীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন—আমরা দেখতে পাচ্ছি কলকাতার ত্রবস্থা, যানবাহনের সমস্তা মুমাধানের জন্ত এক সময় সরকার থেকে কথনও চক্ররেল কথনও ভূ-গর্ভ রেল, এই ধরনের পরিকল্পনা, এটা থেকে ওটা, ওটা থেকে এটা করা হচ্ছে—আলোচনা করা হচ্ছে, সার্ভে করা হচ্ছে—এবার যে ভূ-গর্ভ রেল সার্ভে করছেন, এটা নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা হবে কলকাতার মান্ত্রমকে রক্ষা করার জন্ত যানবাহনের সমস্তা থেকে?

**শ্রীস্থরেত মুখোপাধ্যায়ঃ** গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

**জ্রীনরঞ্জন ডিহিদার:** পরিকল্পনা যেটা বাতিল করা হয়েছে ওই পরিকল্পনা তৈরী করতে কত টাকা থরচ হয়েছিল ?

গ্রীস্তরত মুখোপাধ্যায়ঃ নোটিশ চাই।

#### ৩৪ নং ছাভীয় সড়ক

\*৬৫। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৬৭।) **জ্ঞানরেশচন্দ্র চাকীঃ** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় মণুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ৩৪নং জাতীয় সড়কের (রাণাঘাট-ক্ষণ্ণনগর ভাষা বীরনগর-তাহেরপুর) নির্মাণকায এখনও শেষ না হওয়ার কারণ কি: এবং
- (থ) ঐ রাস্তাটির নির্মাণকার্য জ্বাদ্বিত করিয়া রাস্তাটি চালু করার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

#### এতোলানাথ সেনঃ

কে) বাণাঘাট-কন্ধনগর ভায়। বীরনগর-তাহেরপুর রাস্তাটি জাতীয় সড়কের অংশ হিসাবে
নির্মাণ করার জন্ম ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়। হয়; কিন্তু শেষ পর্যস্ত জাতীয়
সড়কটি শান্তিপুর ঘুরিয়। যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বারনগর-তাহেরপুরের মধ্য দিয়।
সরাসরি রাস্তাটি স্টেটহাইওয়ে হিসাবে নির্মাণ করা হইতেছে। বলাবাহুল্য, এত দীর্ম
(প্রায় ১৫ মাইল) একটি রাস্তা রাজ্য-সরকারের থাত হইতে ব্যয়ভার বহন করিয়। নির্মাণ
কারতে সময় লাগিবে, বিশেষতঃ অপ্রচুর অর্থবরান্দের পরিপ্রেক্ষিতে। তৎসন্ত্বেও যে
সকল স্থানে জমির দথল পাওয়। গিয়াছে সেই সকল স্থানে মেশিন সাহায়ে মাটির কাজ
করিয়া স্কীমটি মরাঘিত করা হইতেছে এবং মাটির কাজ শেষ হইলেই অর্থসঙ্গতি সাপেক্ষে
পরবর্তী পর্যায়ের কাজ স্কুরু হইবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ এই রাস্তাটির নির্মাণ কার্য কতদিন আগে স্কুক্ হয়েছিল ?

**এতি লানাথ সেনঃ** খবরটা এখন পুরোপুরি নেই।

শ্রীনরেশচব্দ্র চাকীঃ আমি মন্ত্রিমহাশয়কে রেডি রেফারেন্স হিসাবে জানাচ্ছি। প্রায় ৮ বছর আগে এটার ব্যাপারে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু আজও প্রকৃতপক্ষে নির্মাণকার্য স্থক হয় নি। কিন্তু যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকার মেটিরিয়ালস দেওয়া হয়েছিল তা থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকার জিনিষপত্র চুরি গিয়েছে বলে জানা গেছে।

শ্রীভোলানাথ সেনঃ ক্ষমা করবেন। একটা কাগন্ধ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে কান্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু কান্ধ করিতে গিয়ে ২৩,৮৩,৪০২টাকা ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ সাল অবধি গিয়ে দেখা যাছে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন এবং এই কান্ধ শেষ করতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে। কিন্তু সবচেয়ে ভ্:থের কথা হল এই পোগ্রেস হয় নি তার কারণ হছে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন ক্যালেকটার প্রসদন দিতে পারছেন না। রান্ধার হ'দিকের লোকেরা কোন কোন জায়গায় আপত্তি করছে। অনেক জায়গায় আবার ইনজাংশান নেওয়া হয়েছে লোয়ার কোট এবং গইকোট থেকে। সেইজন্ত অনেক জায়গায় দেখবেন রান্ধা অনেকটা হয়ে গিয়েছে কিন্ধু মাঝে মাঝে হয় নি। যেথানে ইনজাংশান নেই সেথানে কান্ধ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে বলে আমার

কাছে হিসাব আছে। যদি ইনজাংশান ভ্যাকেট হয়ে যায় এবং ল্যাণ্ড এ্যাকুজিশান ক্যালেকটারে: কাছে জমি দিতে রাস্তার পাশের লোকেরা আপত্তি না করে এবং টাকা পাওয়া গেলে আশা কি: অদুর ভবিয়তে এটা কমপ্লিট করা সম্ভব হবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ এই রাস্তাটার তিনের চার অংশ আমার কেন্দ্রের মধ্যে এবং এই রাস্তা দিয়ে আমাকে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে হয়। মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয় জানেন রে ১৯৬৪-৬৫ সালে এই কাজ স্বরু হয়। মাঝে এক মাইল হয়েছে বাকি আবার আধ মাইল হয়ে নি আবার হয়তো কিছুটা হয়েছে। যেভাবে হয়েছে তাতে যে রাস্তাটুকু হয়েছে সমস্ত রাস্তাটা হয়ে গেলে সেগুলো আবার সমাপ্ত করার দরকার হবে এবং এইভাবে রাস্তাটা সমাপ্ত হবে এবং আবার যেট হয়েছে সেটা নৃতন করে করতে হবে। এইভাবে কাজে দীর্ঘ সময় লাগবে। এই সম্পর্কে আপনি কি ভাবেছন ?

শ্রীভোলানাথ সেনঃ এটা স্পেকুলেশান ছাড়া কিছু নয়। যতদিন কোর্ট থেকে ইনজাংশান ভ্যাকেট না হবে এবং রাস্তার হ'পাশে এনজোচার যারা আছেন তারা শাস্ত হবে এবং কান্ত হবে ততদিন রাস্তা কমপ্লিট সম্ভব নয়। এ ছাড়া ১টা ব্রীজ করার প্রয়োজন। রাস্তাটা পুরোপুরি করতে টাকার প্রয়োজন এবং পরিপূর্ণ টাকা পাওয়া গেলে এটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে অদূর ভাবস্থাতে। তবে আসল ডিফিক্যালটি হচ্ছে ইনজাংশান এবং ল্যাও এগ্যকুইজিশান প্রসিডিংস এবং ওই এলাকায় যারা এনজোচ করে আছে সেথানে প্রেস্থান প্রাথয় বায় নি বলে হয় নি।

[ 1-10—1-20 p.m. ]

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী: আমি ষেটুকু জানি তাতে মন্ত্রিমহাশয় যে উত্তর দিলেন, তা ঠিক উত্তর হল বলে আমার মনে হচ্ছে না। এই পজেশন পাওয়া যায় না এইরকম ক্ষেত্রে—মাত্র একটা ক্ষেত্রে বীরনগরে—ওথানে মামলা ছিল। সেথানে পাওয়া যায় নি। আর একটা ক্ষেত্রে সেথানে রেকর্ড ......

Mr. Speaker: No more discussion on the matter. আপনার সাপলিমেন্টারি যদি কিছু থাকে বলুন, আপনি ডিশকাশন করবেন না।

**শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী**ঃ আমি কোশ্চেন করছি। ত্রপানে এনজোচমেণ্ট করে সরিয়ে দিয়েছে, এবং সরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, স্পেশ করা সত্ত্বেও কি কারণে হয় নি সেটা আমি জানতে চাই ?

**শ্রীভোলানাথ সেন** ঃ এনজোচমেণ্ট করে যেথানে যেথানে সরানো হয়েছে সেইসব জায়গায় রাস্তা কপ্লিট করতে টাকার প্রয়োজন। বেশিরভাগ জায়গায় যেথানে কাজ কপ্লিট হয়নি— সমন্ত রেকর্ড আমার কাছে আছে, এর থেকে দেখা যাবে যে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন কালেক্টর পঞ্জেশন দিতে পারেন না বলে এবং হাইকোটে ইনজাংশান বা অন্ত কোটে ইনজাংশান আছে বলে কপ্লিট করা যাছে না।

**জ্ঞীনরেশচন্দ্র চাকী**ঃ এই রাস্ত্রা থেকে ৬০।৭০ হাজার টাকার মূল্যের মাল-মশলা চুরি গিরেছে, এই থবরটা কি মন্ধ্রিমহাশয় জানেন?

শ্ৰীভোলাৰ সেন: না।

**জ্ঞিনিভাইপদ সরকারঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, জানাবেন কি –যে সমন্ত মামলা বা

ইনজাংশান আছে, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় সে সম্বন্ধে সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা এহণ করবেন ?

মিঃ স্পীকার: কিছু করবার নেই, হাইকোটে।

# আসানসোল পৌর এলাকার গ্রামগুলিতে পৌর স্থযোগ-স্থবিধা

\*৬৬। (অম্মাদিত প্রশ্ন নং \*৭২।) **শ্রীনিরঞ্জন ডিছিদারঃ** মিউনিসিপ্যাল সারভিসেস্ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অম্প্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) আসানসোল পৌর এলাকায় সম্প্রতি অস্তর্ভুক্ত গোপলপুর, কুমারপুর, নরসমূদা ও ধাদকা গ্রামগুলিতে পৌর স্থযোগ-স্থবিধা সম্প্রদারিত করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা; এবং
- (খ) না থাকিলে তাহার কারণ কি?

## **এপ্রকান্তি বোষ**ঃ

- (ক) ইহা আসানসোল পৌর সভার বিবেচ্য বিষয়। তবে সরকার অবগত আছেন যে আবর্জনা পরিষ্কার এবং গ্রীন্মকালে ট্রাকবাহিত পানীয় জল সরবরাহ ব্যতীত অস্ত কোন পৌর স্থযোগ-স্থবিধা এই এলাকায় সম্প্রদারিত করার প্রস্তাব এখন পৌর কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন নাই।
- (খ) ইহার কারণ এই যে এই এলাকা হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পৌর কর আদায় হয় না এবং বাকী এলাকা হইতে যে কর আদায় হয় তাহা হইতে এমন অর্থ উদ্ভ থাকে না যাহার দারা এই সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত এলাকাতে অক্তান্ত পৌর হ্রযোগ-হ্রবিধা সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে। আমরা অবস্থা উন্নতি করার চেষ্টা করবো।

শ্রীনিরঞ্জন ডিছিফারঃ বেহেতু ওথানে কোনরকম পৌর স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়া হয় না,
সেহেতু ঐ এলাকায় যেথানে ট্যাক্স বসান হচ্ছে, সেথানে ট্যাক্স কি মকুব করা হবে ?

শ্রীপ্রফুল্লকান্তি খোষঃ ট্যাক্স মকুব করার কথা আসতে পারে না। ট্যাক্স যাতে ভাল ভাবে আদায় হয় এবং যাতে ঐ অবস্থার - যা আপনি জানিয়েছেন, তার যাতে উন্নতি করা যায় ভার চেন্না করা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন ডিছিন্ধারঃ গ্রামগুলিকে মিউনিসিগ্যালিটির মধ্যে নেওয়া হলো এবং তারপর তারা যা স্থযোগ-স্থবিধা পাওয়ার কথা সেটা পেল না অথচ ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তাহলে সেথানকার লোকেরা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দিতে অহপ্রোণিত হবে কি ?

**এ প্রফুলকান্তি ঘোষঃ** আপনি অবগত আছেন, যে সরকার সবে মার্চ মাসের থেকে কাজের ভার নিয়েছেন। তবে আমরা সমস্ত অস্থবিধা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ এবং যত তাড়াতাড়ি এই অন্তবিধা দর করতে পারা যায়, তার জন্ম আপনার সরকার সম্পূর্ণ সচেষ্ট।

শ্রীনিরঞ্জন ডিছিছারঃ আমি বলছি, মন্ত্রিমহাশন্ন বলবেন কি যে যতদিন এইটা করা না হচ্ছে উদিন পর্যস্ত গ্রামগুলিকে এই মিউনিসিপ্যালিটির আওতা থেকে বাদ দেবার কোন পরিকল্পনা দিবেন কি না?

**্রীপ্রস্কুল কান্তি যোহ**ঃ আপনি কি মনে করেন এই প্রস্তাব সরকারের পক্ষে নেওয়া উচিত হবে ?

**শ্রীঅজিডকুমার গারুলী**ঃ আপনি বললেন যে ওরা যা দেয় তাতে **কুলা**য় না বা এই দিক দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, ঠিক আছে—কিন্তু যে ট্যাক্স সেথান থেকে আদায় হয়, সেই ট্যাক্স ওথানকার জন্ম থবচ করবেন কি ?

**্রিপ্রস্থান নিশ্চ**র করা হয় সেখানে, এছাড়া বাইরের থেকে জন্ম ইত্যাদি আরও যে অস্তবিধা তা দরীকরণেরও চেঠা করা হয়।

**এ অজিভকুমার গাজুলী**ঃ এই যে টাকা থরচ হয় দেখানকার ট্যাক্সের—দেই টাকা কি কি বাবদ থরচ হয় ?

**ঞ্জিপ্রফুলকান্তি থোষ**ঃ আমাকে প্রশ্ন করে জানাবেন—আমি জেনে নিয়ে তার

শীঅমিনীকুমার রায়ঃ প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে ঐ ধরনের ডেভলপড এরিয়া; আওাব ডেভেলপড এরিয়া এবং আনডেভেলপড এরিয়া থাকে আসানসোলেই আছে। ডেভেলপড এরিয়ার কথা থাক। ঐ আনডেভেলপড এরিয়াকে ডেভেলপড করবার জন্ত সরকার থেকে বিশেষ নজর দেওয়াহয়। এখন এই সহরের গুরুত্ব বুঝে সরকার থেকে ঐ অঞ্চলকে ডেভেলপড করবার জন্ত বিশেষভাবে ভাবছেন কি ?

**্রীপ্রকৃত্বকান্তি ঘোষঃ** নিশ্চয় ভাবছি।

**্র্রীলক্ষীকান্ত বস্তু** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে যেথানে ট্যাক্স কম পাওয়া যায় সেখানে সার্ভিস কম হয়। সরকারের আচার-আচরণ বৈষম্মূলক হওয়া উচিত নয়। ট্যাক্স আদায় কম হলে সার্ভিস কম হবে এটা কি সরকারের নীতির অস্তুক্ত ?

শ্রীপ্রাক্তরকান্তি ঘোষঃ মাননীয় সভা যে কথা বললেন আমি সে কথা বলিনি। সবই সরকারের সমস্তাধীন—সরকার কোন কোন জায়গায় কাজ করতে পারে—আবার কোন কোন জায়গায় কাজ করতে পারে না তার কারণ ট্যাক্ত পুরোপুরিভাবে ফালেকসন না হবার ফলে যে কাজ করা উচিত সে কাজ সরকার করতে পারছে না।

#### রাজনৈতিক হতারে সংখ্যা

\*৬৭। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*>৫।) **এ সুধীরচন্দ্র দাস**ঃ স্বর্ণষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ১৯৯৯ সাল হইতে ২৯এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ পর্যন্ত কলিকাতা সহর কোন্কোন্জেলার কোন্কোন্ছানে কতগুলি রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা সরকারের গোচারে আসিয়াছে এবং
- (খ) এই হত্যাগুলির কতগুলি ক্ষেত্রে অপরাধী ধরা পড়ে নাই ?

Mr. Speaker: Starred question No. 67 is held over because the reply not been received.

Shri Subrata Mukhopadhya: But Sir, I am ready with the answer, it; held over question.

Mr. Speaker: But according to the procedure a copy of the answer has to be laid on the table. That has not been done. Alright you read the answer and starred question No. 83 may also be taken up along with this.

#### [1-20-1-30 p.m.]

শ্রীস্থরত মুখোপাধ্যার: (ক) মোট > হাজার ৭ শত ৫১টি। ১৯৭২ সালের কেব্রুরারী মাস্থ্রিস্ত ৮ জন। ১৯৭১ সালে ১ হাজার ১ শত ৬৯ জন। ১৯৭০ সালে ৪৩৬ জন। ১৯৬৯ সালে ১০৮ জন।

খ্যামপুকুর ১৯৬৯ সালে একজন, ১৯৭০ সালে ১০ জন, ১৯৭১ সালে ১১ জন **আর ১৯৭২ এর** ২৯-২-৭২ পর্যন্ত একজনও নয়। স্থার, এটা ডিটেল দিতে গেলে মনেক সময় লাগবে, I will place that on the table.

(খ) এই হিসাব সংগ্রহ করা হয়েছে, এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

Mr. Spearker: Starred question No. 83 may be taken up with this,

#### Political Murders in West Bengal

- \*83. (Admitted question No. \*86.) Shri Kumardipti Sengupta: Will the Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—
  - (a) the number of political murders in West Bengal in the months of January, February and March (up to 24th), 1972;
  - (b) how many of the victims were Congress and C. P. I. supporters; and
  - (c) the steps the Government has taken so far to prevent such crimes in future?

Shri Subrata Mukhopadhyay: (a) 56, (b) Congress—16, C. P. I.—1, re) Elaborate preventive measures in the form of deployment of police pickets, patrols in specially vulnerable areas were taken. Steps have also been taken to successful and speedy investigation of the cases including arrests of persons responsible for such crimes.

Mr. Speaker: Starred question No. 87 of Shri Aswini Roy may also be taken up with this.

# নির্বাচনাকলে রাজনৈতিক হত্যা

- \*৮৭। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৭।) **শ্রীক্ষাখিনী রায়**ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রি-া অন্ত**গ্রহপূর্বক জানাইবেন কি**—
  - শশ্চমবন্ধ রাজ্যে নির্বাচনকালে (১৯৭২) রাজনৈতিক হত্যার কোনও তথ্য আছে কি;
- ধাকিলে ১৯৭২ সালের ৩রা ফ্রেক্সারী হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যার মোট সংখ্যা; এবং
- া) উক্ত সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সংখ্যা কত ?
- 32

**্রিপুরেড মুখোপাধ্যায়:** (ক) হাঁা, (খ) ভরন, (গ; ৪জন C. P. M., ২জন নব কংগ্রেস দদের কর্মী।

শীস্থীরচন্দ্র দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বলছেন এখনও হিসাব পাওয়া যায় নি।
আমার প্রশ্নটা ছিল,এই হত্যা করার ক্ষেত্রে অপরাধী ধরা পড়ে নাই এমন ক্ষেত্র কয়টা। এটার
যদি এখন পর্বস্ত তথ্য না পান তাহলে held over করে রাখা হোক। এটা জানা খুব দরকার,
কেননা দীর্ঘদিনের ব্যাপার—এখনও হত্যাকারী ধরা পড়ে নাই। এটাই আমার প্রশ্ন ছিল কত
জায়গায় এবং কোন কোন জায়গায়। সেজন্ত এটাকে held over করা হোক এটাই আপনার
কাচে আমার অহুরোধ।

Mr. Sperker: Mr, Das, the difficulty will be that the number of cases in which the accused persons have not yet been arrested might differ with the passage of time. At Present there is one number and after some months or may be some weeks some more persons might be apprehended and the number might naturally change. So the number will always be changing from day to day. Therefore, if you give a specific time and then ask how many have been arrested up to that time and how many have not been arrested, then the Minister can possibly reply, otherwise if the time limit is not fixed, then it will be difficult for the Minister to give the exact number.

শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস: আমার প্রশ্নটি খুব পরিষার ছিল যে কোন্ কোন্ ক্লেত্রে কতগুলি অপরাধী একেবারে ধরা পড়েনি এটা আমি জানতে চেয়েছিলাম। সেই ক্লেত্রগুলি পরিষার করে কোন তথ্য পাওরা যাছে না, তাই আপনি সেটা পরিষার করে বলুন। কাজেই কোন্ কোন্কোত্রে হত্যাকরী একেবারে ধরা পড়েনি সেটা জানাবেন কি?

**্রীকুত্তে মুখোপাব্যায়:** এর হিসাব সংগ্রহ করা হচ্ছে, এথন কর্মাপ্লট হয় নি।

শ্রীক্ষাবদ্বল বারি বিশ্বাস: সঁটিবাড়ী এবং আমাদের স্বর্গত বন্ধু নেপাল রায় এবং শ্রাদ্ধেয় নেতা হেমস্ত কুমার বস্তুর হত্যাকাণ্ড কি এই তথ্যের সঙ্গে একাকারে দেখা দিয়েছে ?

**্রীস্থত্তত মৃথোপাধ্যায়** : এটা অপ্রাসঙ্গিক স্থার।

Mr. Speaker: Mr. Biswas, there is a separate question regarding late Hemanta Kumrr Basu.

**শ্রীআবহুল বারি বিশ্বাসঃ** শ্রদ্ধের নেতা হেমন্ত কুমার বস্তব হত্যাকাণ্ড কি এই তথ্যের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা আছে ?

Mr. Speaker: Mr. Biswas, this question does not arise because it deals with ll the cases taken together. I understand, it will not be possible for the Minister o give replies in respect of specific cases. You will have to give notice for that.

শ্রশার প্রাশানিক: বে সমস্ত রাজনৈতিক হত্যাকারী এখন ফেরার আছে তাদের গ্রপ্তারের জন্ত সরকার কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Mr. Speaker: According to law, the Government is bound to arrest them Inder C.R.P.C.

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিক: ১৯৬৯ সালের সাঁইবাড়ীর মার্ডার কেসের আসামীরা গ্রেপ্তার হর নি, এই ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা সেটা মন্ত্রিমহাশয় বলতে পারবেন কি ১

Mr. Speaker: Public may or may not be arrest in a case. If there is any such specific allegation, you can prove that question.

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিকঃ বর্দ্ধনান জেলায় যে সমন্ত রাজনৈতিক হত্যাকাও সংঘটিত হয়েছে স্ট সমন্ত হত্যাকাওের হত্যাকারীদের ধরবার জন্ম সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলয়ন করেছেন ?

শ্রীস্থান্ত মুখোপাধ্যায়: সারা রাজ্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখনেও সেইভাবে চলছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র চাকীঃ পুলিশের গাফিলতির জন্ম বহু ক্ষেত্রে আসামী ধরা পড়ে নিও এইরকম আরো হত্যাকাও সংঘটিত করছে, এই থবর কি ঠিক ?

শ্রীস্থলত মুখোপাধ্যায়: নকশালবাড়ী ট্রাবলের জন্ম সব সময় অপরাধীদের ধরা সম্ভব হয় । ন, তাছাড়া মোটামুটি অপরাধীদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে এবং বেশীরভাগ জায়গাতেই ধরা হয়েছে।

শ্রীঅজিত কুমার গাল্পুলী: এই যে গ্রেপ্তার হয়েছে, এ পর্যস্ত কতগুলি কেনে শান্তি হয়েছে ?

**শ্রীস,ত্রত মুখোপাধ্যায়** কোর্টের বিচারাধীন থাকবেন, তারপরে শান্তি দেওয়া না দেওয়া ডিগেও, নির্ভর করছে।

**শ্রীঅজিত কুমার** গা**ন্সূলী** : বিচার হবার পর ১৯৭০ সাল থেকে আজ্ব **পর্যন্ত কতগুলি কেসে** গান্তির ব্যবস্থা হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীস, ব্রত মুখোপাধ্যায়: কোট যদি অর্ডার দেয় নিশ্চয়ই শান্তি হয়েছে, কোট যদি অর্ডার মান্ত্র শান্তি হয় নি । এতে আমাদের কিছু নেই ।

শ্রীঅভিত কুমার গালুলী: শান্তি কোর্টের অর্ডারের ব্যাপার নয়, বিচারের ব্যাপার। বিচার চলছে তার মধ্যে কোন অপরাধী শান্তি পেয়েছে ?

Mr. Speaker: This does not arise out of this question because he is not posted with all the facts. It requires notice.

শীলক্ষ্মীকান্ত বস্তু: আইনে শান্তি হচ্ছে না, আদালত হয়ত আসামীকে ছেড়ে দিচ্ছে এবং প্রমাণ করতে না পারলে পুলিশের শান্তি হয় বা পুলিশকে সো-কজ করা হয়। এই রকম বহু মামলা আদালতে গিয়ে বেকস্থর থালাশ হয়ে যাচছে। কাজেই পুলিশ এই যে হারাস করছে তারজন্ত কি শান্তি দেওয়া হয়েছে?

**এস,ত্রত মুখোপার**ায়: আপনি স্পেসিফিক ঘটনা লিথে দিন, আমি তদস্ত করে দেখবো।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিক: রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কতগুলি মামলা পুলিশের তদস্তাধীনে থাছে, আর চার্জদিট দেওয়া কতগুলি কেসের ফাইস্থাল রিপোর্ট তৈরী হয়েছে, সেটা জানাবেন কি?

**শ্রীস,ত্রত মুখোপাধ্যায়** : স্পেসিফিক ঘটনা দিয়ে আপনি জানান আমরা উত্তর দেবো।

্ৰীপুরঞ্জয় প্রামানিক: ক্লিয়ার কাট থ**ু আউট ওরেষ্ট বেঙ্গল আমি জানতে চেয়েছি** যে সারা বিংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যেসমন্ত মামলা হয়েছে স্পেসিফিক কতগুলি মামলার পুলিশ চার্জ সিট বা কতগুলিতে ফাইস্থাল রিপোর্ট দিয়েছে এবং কতকগুলি এখন পর্যন্ত পুলিশে তদস্কাধীনে রয়েছে ?

Mr. Speaker: He has told that he requires notice.

[1-30—1-40 p.m.]

**শ্রীঅশ্বিনী রায়ঃ ৮৭** নং প্রশ্নের 'খ' 'গ' এর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী কতজন মা গিয়েছেন এর উত্তরে বললেন হজন নব কংগ্রেস, ৪ জন সি. পি. এম। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বি জানাবেন এদের কোন জায়গায় মার্ডার করা হয়েছে ?

শ্রীস, বৈত মুখোপাধ্যায়: পলানী উইমেন্স ক্যাম্প, থানা বীজপুর, ২৪ পরগণা, ছ'টি দা সংঘর্ষ হয়েছিল দি. পি. এম. এবং কংগ্রেমে। তারিথ ১৫।২।৭২, মৃত-১ দি. পি. এম। বীজপু থানার কেন নং ১৮ (২)। ২৪ পরগণার যাদবপুর থানায় ২২।২।৭২। কদমতলা পূর্ব দিঁথি থান দমদম, ২৪ পরগণা, ৫।৩।৭২ তারিথে। বর্ধমানের সেন র্যালে কলোনী, থানা বরবানী, ২১।২। তারিথে। এছাড়া আর একটি ঘটনার বিবরণ, এণ্টালী থানায় ২৯।২।৭২ তারিথে ও ১।৩।৫ তারিথে, এরা দি. পি, এম. সমর্থক।

জ্ঞাতি ক্রিত্রেটারে রায়: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর কি জানাবেন, এই ৬টি কেস সম্বন্ধে কি মাম-দায়ের করা হয়েছে ?

শীস ব্ৰভ মুখোপাধ্যায় : ইগ।

প্রতিষ্ঠাবস্থল বারি বিশাস: এই ৬৭ নং প্রশ্নের মধ্যে সাঁই বাড়ীর ঘটনা এসে যায়, যে ঘট নিয়ে এনকোয়ারী কমিশন হয়েছিল। মাননীয় মন্তিমহাশয় জানাবেন কি, এই সাঁই বাড়ী হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে কমিশন; সেই কমিশনের যে রায় বেরিয়েছে তাতে সি পি এম-এর কে নেতা জড়িত ছিলেন কিনা?

**ঞ্জিসূত্রত মুখোপাখাায়:** এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন দেবেন উত্তর দেবো।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, সাঁই বাড়ীর হত্যাকার বেসমন্ত সরকারী কর্মচারীর উপর কমিশন রায় দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রাক্রাহয়েছে?

**্রীস,ত্রত মুখোপাধ্যায়:** নোটিশ চাই।

#### Roads under Bharatpur police-station

- \*68. (Admitted question No. \*85.) Shri Kumardipti Sengupta: Will t Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—
  - (a) the total mileage of roads maintained by the Zilla Parishad and t State Government in the police-station of Bharatpur, in the distri of Murshidabad;
  - (b) if there is any metalled road in the area; and
  - (e) if the Government has any immediate contemplation of conversion the important kuechha roads in the said area into metalled ones?

#### Shri Bholanath Sen:

- (a) About 22 miles of roads are maintained by Government.
- (b) Yes.
- (0) Metalling of three roads in the area is under contemplation.

**এ আবতুল বারি বিখাস**ঃ যে তিনটি রাস্তার কথা উল্লেখ করলেন, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি সেই রাস্থা তিনটি কি কি ?

Shri Bholanath Sen: Rods of Bharatpur Police Station under contemplation in 4th plan for development of Bharatpur-Lohardaga-Salar Via Sisgram, Golkuthi Sako to Mayurakshi.

শ্রীমহম্মদ দেদার বস্থাঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে তিনটি রাস্তার নাম করলেন সেই তিনটি রাস্তার যোগফল কত কিলোমিটার জানাবেন কি ?

**এতিখালাথ সেনঃ** নোটিশ চাই।

# ঢাকুরিয়া উল্লয়ন পরিকল্পনা

\*৬৯। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৮২।) **শ্রীসোমনাথ লাছিড়ী:** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রিমহোদ্য় অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) কলিকাতার চাকুরিয়া নিবাচন ক্ষেত্র ওলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে সি. এম. ডি. এ-র কোম প্রিকল্লনা আছে কি.
- (থ) পরিকল্পনা থাকিলে—
  - (১) পরিকল্পনাগুলি কোন কোন অঞ্লেও কি কি বিষয়ে;
  - (২) উহার মধ্যে কোন্ কোন্ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐগুলি সম্পন্ন করিবার ভার কোন প্রতিষ্ঠানের উপর ক্রম্মত হইয়াছে;
  - (৩) ঐ পরিকল্পনাগুলির জন্ম ব্যয়বরাদ্দ কত; এবং
  - (৪) ব্যকী পরিকল্পনাগুলির কাজ কবে নাগাদ শুরু হইবে ?

# শ্রীস্থত্তত মুখোপাধ্যায় ঃ

- (ক) হুঁগ।
- (খ) (১) পানীয় জল সরবরাহ, জল নিদ্দাশন পয়ঃ প্রণালী, রাস্তাঘাট মেরামত ও উল্লয়ন, বন্ধী উল্লয়ন এবং অন্যান্ত উল্লয়নমূলক প্রকল্লের কাজ নেওয়া হইয়াছে। ঢাকুরিয়া নির্বাচন এলাকার মধ্যে যে অংশ টালিগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত সেই অঞ্চল টালিগঞ্জ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্লবারা উপকৃত হইবে। Tallygunge Storn Drainage and Sewerage Scheme রূপায়িত হইলে নিয়োক্ত অঞ্চল উপকৃত হইবে।

উত্তরে — বজবজ শাখার রেল শাইন।

পূর্বে—ডায়মগুহারবার শাখার রেল লাইন।

দক্ষিণ ও পশ্চিমে টালিনালা।

রাস্তাবাট বিষয়ে—রাজা স্কবোধ মল্লিক রোড (গড়িয়া হাট ব্রিজ হইতে যাদবপুর সে**ন্ট্রাল** রোড পর্যস্ত ) ১২০ ফুট চওড়া করা হইতেছে। প্রি<del>জ্</del>ল আনোয়ার শা' রোড ৮৪ ফুট চওড়া করা হইতেছে। ঢাকুরিয়া অঞ্চলে বন্তী ও বাস্তহারা উপনিবেশগুলিতে রান্তা, জলা সরবরাহ, নর্দমা, শৌচাগার, রৃহৎ ব্যাসের নলকুপ খনন, কালভাট নির্মাণ, জমি ভরাট ইত্যাদির জন্ত বৃহত্তর কলিকাত। উন্নয়ন সংস্থার বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। পরিকল্পনাগুলি কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের ১৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। অন্তান্ত প্রকল্পের মধ্যে ২টি আহ্য কেন্দ্র (ও. পি. ডি.) শীঘ্রই স্থাপন করা হইবে—১টি হালভু অঞ্চলে, অন্তটি চাকুরিয়া কে. পি. রায় লেনে। তাছাড়া যোধপুর পার্কে একটি শিশু উন্তান প্রকল্প মঞ্জ্ব করা হইয়াছে। শিক্ষার ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক বিভালয়ের নিজস্ব ভবন মেরামত ও উন্নয়নের জন্ত অন্তলানের প্রশ্ন বিবেচনাধীন আছে।

(২) পানীয় জল সরবরাহের কাজ বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজ সি. আই.টি. করিতেছে। জল নিষ্কাশন ও পয়: প্রণালী—২টি প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। এগুলি সম্পন্ন করিবার ভার প্রধানতঃ সি. এম. ডব্লু, এম. এ-র উপর ন্যন্ত আছে। আনোয়ার শা' রোডে পাইপ বসাইবার কাজ থানিকটা সি. আই. টি.-কে দেওয়া হইয়াছে।

স্ববোধ মল্লিক রোড ও আনোয়ার শা রোড চওড়া করিবার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এই কাজ সি আই. টি-কে দেওয়া হইয়াছে।

বন্তী বিষয়ক আটটি প্রকল্লের মধ্যে ছটির পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। ছয়টিতে কাজ চলিতেছে। কাজটি করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত দপ্তরের উপর রহিয়াছে।

আফাফ বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে—ছোট স্বাস্থ্য কৈন্দ্র হু'টি রূপায়ন সি এম ডি.এ, ও সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের মিলিত উচ্চোগে রূপায়িত হইবে। এ সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইরাছে। আশা করা যায় যেএ বছরেই ঐ ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্র হুটি চালু করা সম্ভব হইবে।

শিশু উত্থান প্রকল্পটি কলিকাতা পৌর সংস্থা রূপায়িত করিবেন। প্রকল্পটি মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কাজ শীক্ষই আরম্ভ হইবে।

(৩) টালিগঞ্জ জল সরবরাহ প্রকল্প যাহা ঢাকুরিয়া নির্বাচন এলাকাকে আংশিকভাবে উপক্ষত করিবে তাহার জন্ম অন্থমিত মোট ব্যয় হইবে ২ কোটি টাকা।
টালিগঞ্জ ড্রেনেজ প্রকল্পের অন্থমিত ব্যয় ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। টালিগঞ্জ Sewerage
Project এর অন্থমিত ব্যয় ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। North East Tallygunge
Drainage Project—এর অন্থমিত ব্যয় ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, স্থবোধ মলিক রোড
এবং আনোয়ার শা রোড চওড়া করিবার জন্ম অন্থমিত ব্যয় হইবে যথাক্রমে ৮৭ লক্ষ ও
ব কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

বস্তী উন্ধয়নের আহমানিক ব্যয় ৩১ লক্ষ টাকা। যোধপুর পার্ক শিশু উচ্চানের অফুমিত ব্যয় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা।

(৪) উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে যেগুলি এখনও আরম্ভ করা হয় নাই সেগুলি খুব শীআহে আরম্ভ করা হইবে ►

শ্রীক্ষার্থার মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই যে টোটাল তিনটি পরিকল্পনার ক্ষ যে, টাকাটা এষ্টিমেটেড করা হয়েছিল এর মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে ৪

**প্রান্থজন্ত মুখোপাধ্যার:** নোটিশ দিতে হবে।

#### Metalled Roads in Murshidabad District

- \*70. (Admitted question No. \*89.) Md. Idris Ali: Will the Ministerin-Charge of the Public Works Department be pleased to state—
  - (a) the number of pueca roads constructed in Marshidabad district during the United Front regime, i.e., during the period 1967-70;
  - (b) when the construction of Ages Bug to Harirampur Ghat Road has been started;
  - (c) if the road has been completely constructed;
  - (d) if not, the reasons thereof and the time by which it is likely to be completed:
  - (c) if the Government is aware of the fact that bricks are being stolen from stacks on the roadside of the said road; and
  - (f) if so, what steps the Government has taken in this regard?

#### Shri Bholanath Sen: (a) 19 (nineteen) roads in parts;

- (b) January, 1969;
- (c) No:
- (d) Controversy arising from public objection in regard to the alignment at 8th and 9th miles of the roads has delayed the completion of the road. If possession of land for the entire road is received within this year, the road may be completed in 1973.
- (e) No;
- (f) Does not arise.

#### মানিকভলা উন্নয়ন পরিক্রনা

- \*৭১। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৮৪।) **শ্রীমন্তী ইলা মিত্রঃ** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উন্নিহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কলিকাতার মানিকতলা এলাকায় উন্ধতির জন্ম সি. এম ডি. এ কর্তৃক কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং
  - (থ) তন্মধ্যে বন্ডী উন্নয়ন ও জল নিক্ষাশনের কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা কি ?

#### শ্রীস্থত্তত মুখোপাধ্যায় ঃ

(ক) মাণিকতলা, তপসিয়া, ট্যাংরা অঞ্চলের জন্ম ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি সার্বিক পানায় জল সরবরাহ প্রকল্প রূপায়নের কাজে হাতে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকল্প রূপায়িত হইলে সংশ্লিপ্ত এলাকায় মাথাপিছু ৫০গালন জল দৈনিক সরবরাহ করা ঘাইবে। মাণিকতলা মেন রোড, উন্টাডালা মেন রোড এবং নারিকেল ডালা মেন রোড চওড়া করা হইতেছে। সি. আই. টি. রোড হইতে উন্টাডালা মেন রোডে ঘাইবার জন্ম সাক্লার ক্যানেল এ্যাপ্রোচ রোডের উপর একটি সেড়ু নির্মিত হইবে। জল নিছাশন ও পয়: প্রণালীর জন্ম Manicktola Storn Deainage Project প্রবং Manicktola Sewerage Project প্রকল্প তুটি মল্লর করা হইয়াছে।

মাণিকতলা অঞ্চলে বন্ধী উন্নয়নের জন্ম সি. এম. ডি. এর পরিকল্পনা রহিয়াছে উহ।
সম্পাদনের জন্ম কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে।
কাজ সম্পন্ন হইতে এখনও কিছু সময় লাগিবে। বন্ধী উন্নয়নের বাবস্থাগুলির মধ্যে জল
সরবরাহ, জল নিদ্ধাশনের বাবস্থা, থাটা পায়্রথানা ভাঙ্গিয়া স্বাস্থ্যসন্মত শৌচাগারের
বাবস্থা ইন্ড্যাদি রহিয়াছে। কলিকাতা ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডের জন্ম আনুমানিক
১,৭০,০০০ টাকা পরিকল্পনা মঞ্জর করা হইয়াছে।

অক্তান্থ বিশেষ প্রকল্পের মধ্যে আছে—Manicktola Work.eum-leaving Centre
—গরীব জনসাধারণের জন্ম ৪৫০টি ফ্লাড নির্মিত হইতেছে। এই প্রকল্পের অধীনে আরও
৪৪০টি ফ্লাট নির্মানের জন্ম কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা করা হইবে।

বন্তী পুনর্বাসন প্রকল্প—মাণিকতা মেন রোড এবং মাণিকতল। Sewerage Scheme রূপায়নের জক্ত যে সমস্ত বন্তীবাসী গৃহহারা হইবেন তাহাদের পুনর্বসনের জন্ত ৭৬ লক্ষ্ণ হে জারা টাকা ব্যয়ে ৬৮২টি ফ্রাট তৈয়ারীর কাজ শুক্ত করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য প্রকল্পনি এম ডি. এ-র স্বাস্থ্য প্রকল্পের অংশ হিসাবে মাণিকতলা অঞ্চলে ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থোলা হইবে। পার্ক—নিম্নলিখিত পার্কের নির্মান প্রকল্পের জন্ত সি. এম. ডি. এ. ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জর করিয়াছেনঃ—

- (১) বাগমারী পার্ক,
- (২) গুরুদাস পার্ক,
- (৩) ওডিয়াবাগান পার্ক.
- (৪) ষষ্টিতলা পার্ক।
- (খ) উপরোক্ত জল নিকাশন ও পয়: প্রণালী প্রকল্প ত্র'টির মধ্যে Manicktola Drainage Project-এর মাধ্যমে জল নিকাশনের ব্যবহা করা হইবে। বস্তী উন্নয়ন প্রকল্পের কথা 'ক'-তে বলা হইয়াছে।

#### [ 1-40-1-50 p.m. ]

**শ্রীমতি ইলা মিত্রঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে সেখানে সি. এম. ডি. এ-র কাজ আরম্ভ হয়েছে কি না ?

**ত্রীস্থত্ত মৃখোপাধ্যায়ঃ** কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেছে।

শ্রীমতি ইলা মিত্রঃ কোন কোন জায়গায় কাজ আরম্ভ করে কিন্তু তারপর আবার বন্ধ করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে চিপি করে রাখা হয়েছে। যে সমস্ত ফিরিন্ডি দেখলাম সেই সম্পর্কে কোন কাজ আরম্ভ হয়নি এমন কি মাণিকতলা মেন রোড—বেলাঘাটা ৭৪।৭৫ নম্বর বস্তীতে কাজ আরম্ভ করে তারপর হঠাৎ কি কারণে সমস্ভ বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোন কাজ হয় নি ও কোন কাজ জারম্ভ হয় নি। এই সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় অবহিত আছেন কি ?

শ্রীপুত্তের মুখোপাধ্যায়ঃ আপত্ত্তি জানালেন যথন কাজ আরম্ভ হয় নি তথন দেখানে কাজ শ্রারম্ভ করবার চেষ্টা করবো। কিছু কিছু জায়গায় কাজ আরম্ভ করা হয়েছে কিন্তু মেটিরিয়াল্দের অভাব হচ্ছে। মেটিরিয়াল পেলে কাজ আরম্ভ করা হবে।

**এমিডি ইল। মিত্রঃ** সামান্ত যে জল নিকাশনের ব্যবস্থাতা সেথানে নেই। সামান্ত জলে

মানিকতলায় গলা পর্যন্ত ডুবে যায়। এই জল নিদ্ধাশনের বাবস্থা কি সরকারের পক্ষ থেকে কবা হবে ?

**এ সিত্রত মখোপাধ্যায়ঃ** আমি ঐ অঞ্চল জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাগুলি তো বলে দিলাম য় কি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

#### সরিষাহাট-ফলতা বোড

\* ৭০ । ( অন্তমোদিত প্রশ্ন শং ১৯৭।) **ত্রীশেখ দৌলত আলী** পর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্র অন্তগ্রহপুর্বক জানাইবেন কি, সরিষাহাট-ফলতা (ভায়। সাধুর হাট ) রাস্তার সংস্কারের কাজ কবে গকে স্তুক হবে বলিয়া আশা করা যায় ?

**শ্রীভেলানাথ সেন**ঃ সাধুর হাট ২ইয়া সরিষাহাট-ফলতা রাঝা সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সবকারের নাই।

### C. M. D. A. Scheme for Entally Area

- \*73. (Admitted question No. \*88,) Dr. A. M. O. Ghani: Will the Ministerm-Charge of the Planning and Development Department be pleased to-
  - (a) give an idea of the development schems taken up in the Entally Assembly State Constituency area by the C.M.D.A., and
  - (b) state—(i) if the Tiljala-Darapara area is covered by it, (ii) the stage of work in Kasia Bagan area, Gobra Gorasthan area and Baniapukur Gulpara area, and (iii) the steps being taken to prevent annual flooding in the lowlying areas in Christopher Road, Hajis Road and up to Topsia?

Shri Subrata Mukhopadhaya: (a) Under different Sectors viz. Swerage and Drainage, Bustee Improvement and some Special Projects a number of schemes have been included in the C.M.D. Programme. Under Sewerage and Drainage Sector provision has been made under North-East Tollygunge Drainage Scheme for laying pipes in Topsia Road, Topsia Road south and Tiljala Road. Under Bustee Improvement Sector there are schemes for improvement of Bustees within Entally Assembly Constituency area. The improvement work have been entrusted to the Calcutta Corporation for execution. Besides, there are schemes for construction of a 4 storeyed building for treatment of mental diseases under the C.M.D.A. health facilities augmentation programme work for which is in progress and have been sanctioned. Under C.M.D.A. primary education development programme following schemes have been sanctioned.

- (i) Construction of a School-cum-Community Centre.
- (ii) Four new primary school buildings.
   (iii) Financial assistance on grant-in-aid basis to the existing recognised primary schools for repairs, renovations etc. in the Assembly Constituency area.
  - Yes, in respect of some schemes.
- (ii) The bustee improvement programme in Kasia Bagan area is nearing completion. The Scheme for construction of a School-cum-Community Centre in Kasia Bagan area at an estimated cost of Rs. 78,400/-has been sanctioned very recently. C.M.P.O. is executing this scheme.

The Sewerage and Drainage Schemes which will cover entire Tiljala Road will be taken up in 1973.

(iii) From the junction of Christopher Road and Huges Road a drainage channel is being exacavated to join the Topsia pumping station the capacity of which will be augmented before the next monsoon. This will relieve the problem of flooding in the area considerably.

ডাঃ এ এম ও গলি: আপনি বললেন কিছু কিছু Community Education Centers আছে. কিছু এগুলি বলবেন কি কোন কোন জায়গায় আছে ?

**্রীস্থরত মুখার্জি** ঃ এখন ঠিক বলতে পারছি না।

**ডাঃ এ: এম: ও. গণিঃ** তিশঙ্গলা তারাপাড়া area আপনার constituency-র ঠিক পাশে— শেখানে জল সরবরাহ ও নিষাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। এ বিষয় কি কি কাজ আরম্ভ করা হয়েছে বলবেন কি ?

**্রীপ্রত্ত মুখার্জি**ঃ যে drainage-এর কথা বললেন তাতে কিছুটা cover করবে, বাকীটা <sup>গ</sup> শুনে রাথলাম—কি বাবস্থা করা যায় দেখব।

ডাঃ এ এম. ও গণিঃ Chistopher Road থেকে তপসিয়া পর্যান্ত বর্ষাকালে ঐ সমন্ত area জলে ভূবে যায়। ১৯৬৮ সালে এত ভূবে গিয়েছিল যে মান্ত্যকে সেথান থেকে বাড়ী ছেড়ে refugee হতে হয়েছিল। এবারের বর্ষায় কি সেরকম হবে ?

**ত্রীন্ত্রত মুখার্জিঃ** এর একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে সেটা affeoted হবে না, এরজন্ত আলাদা একটা চোট পরিকল্পনার কথা আমরা চিন্তা করতি।

ডাঃ এ. এম. ও, গাণিঃ জন pumpout করার জন্ম Extra কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি?

**প্রিপ্তত্তত মখার্জি**: এখনও সেরকম কোন ব্যবস্থা হয় নি।

#### विकृश्वत-त्रांशारमाहमश्रुत, जाममा-वात्रत्वहें। खबः शामधाम-मलिचाहि त्राला

- \*৭৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*১০৯।) **জ্ঞীরবীজ্ঞনাথ বেরা**ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, ডেবরা থানার বিষ্ণুপুর রাধামোহনপুর রাস্তার সার্ভে করা হয়েছে;
  - (খ) সতা হলে ঐ রাস্তার কাজ কবে নাগাদ স্থক হবে:
  - (গ) ঐ রান্তা পিংলা থানার নয়া পর্যন্ত এক্সটেনশন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ;এবং
  - (ম) পিংলা থানার জামনা, বারবেট্যা এবং ডেবরা থানার গোলগ্রাম-মলিবাটি রাস্তা নির্মাণের কান্ধ বর্তমানে কোনু পর্যায়ে আছে ?

#### শ্ৰীভেলানাধ সেনঃ

- (ক) না;
- (খ) প্রশ্ন উঠে না:
- (গ) ঐ
- ্ব। অর্থাভাব হেতু জামনা-বারবেট্যা রান্তার কাজ স্থক্ষ করা সম্ভবপর হয় নাই। চল: : পরিকল্পনাকালে কাজ স্থক্ষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অপর রাস্তাটি নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই।

# পুন, চুরি, ডাকাভি ও হিনভাই

- \*৭৫। (অমুমোদিত প্রশ্নং \*১১৯।) **জ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ শ্বরাষ্ট্র (প্রশি। বিভাগের মরিমহাশ্য অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (১) ১৯৭১-৭২ সালের ২০এ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি খুনের ঘটনা ঘটিয়াছে:
  - (২) উক্ত থনের মধ্যে কতগুলি রাজনৈতিক কারণে ঘটিয়াছে ;এবং
  - (৩) ঐ সময়ে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-এর কতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে ?

#### 1-50-2-00 p.m.]

#### শ্রীস্তরত মুখোপাধ্যায় :

- (১) (मांचे-- २.85 व हैं।
- (२) ३२२ छि
- ড) চুরি—৪১,৫২৯ডাকাতি—১,৮২৩ছিনতাই—১,৮৯৯

শ্রীনিতাইপদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি—এই যে রাজনৈতিক কারণে তে গুন হয়েছে ১২২টি, এর মধ্যে কোন্দলের কতজন খুন হয়েছে গ

শ্রীস্থত্তত মুখোপাধ্যায়ঃ দলগত সংখ্যা জানতে গেলে নে।টিশ দিতে হবে।

শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ ছিনতাই-এর যে সংখ্যা বলেছেন ১,৮৯৯টি, এর মধ্যে রেলের ছিনতাই যেগুলি হয়েছে—রানাঘাট-শিয়ালদহ লাইনে বিশেষ করে, তার সংখ্যা কত ধরা আছে ?

শ্রীস্থত্ত মুখোপাধ্যায়ঃ এটারও নোটিশ চাই।

শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ এই সমগ্র ছিনতাই ঘটনার মধ্যে কি রেলের ছিনতাই-এর ফনাগুলি পড়ে না ?

শ্রীস্কুত্রত মুখোপাধ্যায়ঃ মোট যে ছিনতাই-এর সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে রেলের ও ফ ছিনতাই সবই recorded আছে। আলাদা হিসেব রেলের চান তো, নোটিশ দিতে হবে।

শ্রীলক্ষীকান্ত বস্তুঃ এই যে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-এর ঘটনার পরিসংখ্যান আপনি দিলেন, এই পরিসংখ্যান অন্তথ্যয়ী আজ পর্যন্ত কতগুলি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ধরে অপরাধীকে দিয়ি দেওয়া হয়েছে—জানাবেন কি ?

Shri Subrata Mukhopadhyaya: Notice please.

শীঅখিনী রামঃ এই যে মোট খুন ইত্যাদির পরিসংখ্যান দিলেন, এতে দেখা যাছে ক্ষিত্রিতিক বাদে অরাজনৈতিক খুন বেশার ভাগ হয়েছে, এই অরাজনৈতিক খুনগুলি কোন্কোন্ চারণে হয়েছে বলবেন ?

শ্রীস্থবাত মুখোপাধ্যায়ঃ বিভিন্ন কারণে হয়েছে। মূল basic difference রাজনৈতিক ও 
মরাজনৈতিক খূন এটা পারিবারিক কারণে হতে পারে, সামাজিক কারণে হতে পারে, ধর্মীয়

শরণেও হতে পারে।

শীনিঙাইপদ সরকার: এই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই-এর যে পরিসংখ্যান দেওরা হরেছে, এই সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে—এটা কমানোর জন্ম কোন স্থানিদিষ্ঠ কর্মপছা চিস্তা করছেন কি?

জ্ঞীসূত্রেজ মুখোপাধ্যায়: বাড়ে তো নাই বরং কমে গেছে। সরকার যে সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ে চলেছেন, তাতে আশা করা যায় তা একেবারে বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

#### হিল্পাঞ্জ-হেমনগর রোড

- \*৭৬। (অন্নত্যাদিত প্রশ্ন নং \*১৫৭।) **শ্রীঅনিলক্ষ্ণ মণ্ডল**ে পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নত্যহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) "হিঙ্গলগঞ্জ-হেমনগর রোড" রাস্তাটির কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে: এবং
  - (খ) এই রাস্ভার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে?

শ্রীভোলানাথ সেন: এই রান্ডার পঞ্চম হহতে দ্বাদশ মাইল এবং অষ্টাদশ (18th) হইতে একবিংশ (21th) মাইল পর্যন্ত অংশে ঝামা বাধাই কাজ শেষ হইয়াছে। প্রথম হইতে পঞ্চম মাইলে মাটির কাজ শেষ হইয়াছে এবং ত্রেয়াদশ (13th) হইতে অষ্টাদশ (18th) মাইলে মাটির কাজ চলিতেছে। আগামী বংসরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## কলিকাভায় পুলিশের গুলিভে নিহভের সংখ্যা

- \*৭৭। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১২১।) **জ্রীলক্ষীকান্ত বস**ুঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ২০এ মার্চ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে কলিকাতায় কতজন নিহত হয়েছে:
  - (খ) কলিকাতা অঞ্চলে থানা-ভিত্তিক এই নিহতের সংখ্যা কত , এবং
  - (গ) পুলিশের গুলি চালনায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও তদন্ত হয়েছে কি ?

Mr. Speaker: Starred question No. 77 is held over because the answer has not been received.

Shri Subrata Mukhopadhaya: Sir, 1 am ready with the answer.

Mr. Speaker.: You may read the answer but a copy thereof should be laid on the table immediately after the question is over.

শ্রীস ব্রভ মর্থোপাধ্যায় ঃ ১৯৯জন।

शाना ভिত্তिक তালিका मः शिष्ठ महल्य প্রদত্ত হইল।

পুলিশ রেগুলেশন অব ক্যালকাটার ধ অহ্বায়ী তদন্ত ৬-১০-৭০ থেকে ৫-১-৭১ পর্যন্ত সরকারী আদেশবলে বন্ধ ছিল। অক্যান্য গুলি চালনার ঘটনার তদন্ত হয়েছে এবং হচ্ছে।

# পানা ভিত্তিক নিহতের তালিকা ক্রেমিক নং থানার নাম নিহতের সংখ্যা (১) খ্যামপুকুর ২১ (২) জোড়াবাগান ১৪ (৩) বড়তলা (৪) আমহান্ত খ্লীট

| 1972 ]    | QUESTIONS FOR ORAL ANSWER | 609           |
|-----------|---------------------------|---------------|
| ক্ৰমিক নং | পানার নাম                 | নিহতের সংখ্যা |
| (a)       | কাশীপুর                   | ৩৭            |
| (৬)       | চিৎপুর                    | 1             |
| (٩)       | মানিকতলা                  | ۾             |
| (b)       | উণ্টাভাঙ্গা               | •             |
| (%)       | <b>বেলিয়</b> াঘাটা       | ৩৭            |
| (>0)      | ফুলবা গান                 |               |
| (>>)      | নারকেল্ডা#া               | >             |
| (>>)      | এণ্টালী                   | 50            |
| (>0)      | বেনিয়াপুকুর              | 2             |
| (>8)      | <b>ব</b> ড়বাজার          | alterior.     |
| (50)      | জোডা <b>স</b> াঁকো        | ¢             |
| (5%)      | হেয়ার ষ্ট্রীট            |               |
| (>9)      | মুচিপাড়া                 | •             |
| (24)      | <b>াশত</b> শা             | <b>&amp;</b>  |
| (64)      | পার্ক 😰 ট                 | _             |
| (२०)      | হেষ্টিংস                  | >             |
| (5)       | <u> </u>                  | <b>ર</b>      |
| (२२)      | নিউ-আ লিপুর               |               |
| (২৩)      | ওয়াট্গঞ                  |               |
| (88)      | এক্বালপুর                 | -             |
| (20)      | বালীগঞ্জ                  |               |
| (>•)      | ভবানীপুর                  | •             |
| (२१)      | টালীগঞ্জ                  |               |
| (>৮)      | করায়া                    | 9             |
| (>>)      | গার্ডেন রীচ               |               |
| (00)      | সাউথ পোর্ট পুলিশ ষ্টেশন   | <b>&gt;</b>   |
| (03)      | নুগু পোট                  |               |
| (02)      | বউবাজার                   | 2             |
| -         | 1-11-11-4                 | 2             |

**জ্রীলক্ষীকান্ত বস**ুঃ আমার প্রশ্নের উত্তরটা বোধ হয় পরিকার হলো না। থানা ভিত্তিক নিহতের সংখ্যা আমি এখনো পাই নি, সেটা একটু বলুন।

মেটি-১৯৯

শীস্ত্রেজ মুখোপাধ্যায়: শ্রামপুকুর-২১, জোড়াবাগান-১৪, বড়তলা-৭, আমহাস্ট খ্রীট-৬. কাণীপুর-৩৭, চিংপুর-৭, মাণিকতলা-৯, উন্টাডাঙ্গা-৩ বেলেবাটা-৩৭ ফুলবাগান-নেই, নারকেলডাঙ্গা-৮, এণ্টালি-১০ বেনিয়াপুকুর-২, বড়বাজার-নেই, জোড়াসাঁকো-৫, হেয়ারষ্ট্রীট-নেই, মুচিপাড়া-৩, তালতলা-৬, পার্কষ্ট্রীট-নেই, হেষ্টাংস-১, আলিপুর-২, নিউআলিপুর-নেই, ওয়াটগঞ্ল-নেই, একবাল

পুর-নেই; বালিগঞ্জ-নেই, ভবানীপুর-৫, টালিগঞ্জ-১ কড়েরা-৭, গার্ডেনরীচ-১ সাউপপোর্ট পুলিশক্টেন-৩, নর্থপোর্টপুলিশক্টেন-২, বহুবাজার-২, মোট-১৯৯জন।

্রীলকীকান্ত বস্: এই যে এতগুলি ব্যক্তি মারা গেছেন এর মধ্যে কয়জন পুলিশের সংঘর্ষ-কালীন মারা গেছেন আর কয়জন তথাকথিত পালাতে গিয়ে পুলিশকে গুলি করে মারতে হয়েছে।

**এস ত্রত মুখোপাধ্যায়** নোটিশ চাই।

**এলকীকান্ত বস**় এই যে ১৯৯জন মারা গেছেন এই ১৯৯জন কি ১৯৯জন ব্যক্তির হাতে মারা গেছেন না কম সংখ্যক ব্যক্তি কেননা আমার কাছে রিপোর্ট আছে একজন ব্যক্তির রেকর্ড আছে ১০1১২।১৪জন মারা গেছেন। ম্যাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে কয়জন পুলিশে এতজনকে মেরেছে?

**এস,ত্রত মুখোপাধ্যায়** নোটিশ প্লীজ।

**শ্রীমন্তিইলা মিত্র:** বেলেঘাটা থানার অন্তর্গত পুলিশের গুলিতে ৩৭জন মার। গেছেন কিন্তু পু**লিশ** রিপোর্টে বলে ৮৫ জন।

**শ্রীস ব্রত মুখোপাধ্যায়:** রেকর্ডের সংখ্যা **হল** ৩৭জন।

ঞ্জীনরেশচন্দ্র চাকী: এইসব গুলিচালনা কি প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ছিল ?

**শ্রীস্ত্রত মুখোপাধ্যায়:** কোন বিশেষ ক্ষেত্রের কথা যদি বলেন তাহলে অফুসন্ধান করে দেখতে পারি।

শ্রীলরেশচন্দ্র চাকী: আমি জিজ্ঞাসা করছি যে গুলি চালিয়ে লোক মারা গেছে এইগুলি চালনার প্রয়োজন ছিল কি, যুক্তিসগত ছিল কি?

**শ্রীসূত্রেড মূশোপাধ্যায়** : কোন জায়গার কথা বলছেন সব জায়গায় তে। গুলি চালায় নি স্বতরাং যুক্তি যুক্ত কিনা তা বলতে পারব না।

শ্রীজ্যোর্ভিময় মজুমদার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি তিনি যে একটা সময়সীমা নিধারণ করে বললেন যে এই সময়ের মধ্যে তদন্ত বন্ধ ছিল আমি জিজ্ঞাসা করছি যে তদন্ত কেন বন্ধ রাধা হয়েছিল?

**্রিস,ব্রত মুখোপাধ্যায়** খনেক সময় তদন্ত করা সম্ভব হয় নি এখন সেগুলি তদন্ত হচ্চে।

আজ্যোর্ভিময় মজুমদার: পশ্চিমবঙ্গে প্রতি জেলে আমর। ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছি পুলিশের গুলিচালনায় বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মারা গেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তদক্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে কি ?

**জ্রীসূত্রত মুখোপাধ্যায়:** প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্তের প্রয়োজন হয় নি।

্রীজোর্ডিময় মজুমদার: যে সমন্ত ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নি সেসব ক্ষেত্রে সরকার কি অবহিত আছেন যে গুলি চালনায় প্রয়োজনীয়তা চিল ?

্রীসুব্রেড মুখোপাধ্যায়: কোন ক্ষেত্রে বলছেন, তাহলে বুঝতে পারব।

Mr. Speaker: This question relates to Calcutta area only.

**জ্রীজ্যোর্ডিময় মজুমদার:** কলকাতার জেলেও পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে।

**শিল্পত মুখোপাধ্যায়:** কলকাতার কোধার ?

**শ্রীস্ত্রত মুখোপাধ্যায়** : আলিপুর সেন্টাল ছেলে পুলিশ গুলি চালায় নি।

[2-00-2-10 p.m.]

**শ্রীসিদ্ধার্থশন্তর রায়:** এই ঘটন।র এনকোয়ারি হয়ে গিয়েছে। এর জজ এগপয়েন্টেড হয়েছিল এবং আমাদের যিনি ওয়ার্কস এগাও হাউসিং মিনিষ্টার তিনি সরকার পক্ষের কৌশলী, য়্যাপ্তিং কাউনসেল হিসাবে ছিলেন। রিপোটটা হয়ে গিয়েছে।

শ্রীজে। তিঁময় মজুমদার: গুধুমাত্র এটাই নয়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে এইরকম ঘটনা ঘটেছে এবং এইসব তদন্তের রিপোট এই হাউসে আমরা চোথে দেখতে চাই যে কোন অবস্থায় ওয়ার্ডার ও পুলিশ জেলের মধ্যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে।

Mr. Speaker: Mr. Mojumdar, I appreciate your point very much but that does not come within the purview of the present question which is being answered by the Hon'ble Minister. That is a separate matter. I feel you have a legitimate point in asking for an explanation from the Ministry itself but that should come in a different from either as a separate question or as a motion before the House.

শ্রীজ্যোর্ভিময় মজুমদার । মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার অহরোধ আপনার কাছে যে কোন পর্যায়ে ওয়ার্ডার ও পূলিশ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে গুলি চালিয়েছে। কারণ সেই সময় কোন নির্বাচিত সরকার ছিলনা, এখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত সরকার এসেছে, আমরা দেখতে চাই যে ঠিক সেই সময় পূলিশ ও ওয়ার্ডার জেলের মধ্যে কোন পরিস্থিতির চাপে পড়ে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে।

Mr. Speaker: Question hour is over.

#### হেমন্ত বস্তৱ হতাবৈ ভদন্ত

\*90. (Short Notice) (Admitted question No. \*22.)

**শ্রীরবীন্দ্র ঘোষঃ স্থ**রাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্যক জানাট্রবন কি—

- (ক) শ্রাদ্ধের জননায়ক হেমন্ত কুমার বহার হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি;
- (খ) এই বিষয়ে যে তদক্ক চলিতেছে তাহা এ পর্যন্ত কতদ্র অগ্রসর হইয়াছে এবং কতদিনের মধ্যে তদন্ত শেষ হইবে; এবং
- (গ) ইহা কি সতা যে হত্যাকাণ্ডে লিও থাকার অপরাধে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ও পরবর্তাকালে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে ?

#### শ্রীস্তব্রভ মধোপাধ্যায় :

- (ক) না.
- ্থ) পুলিল ঘটনাটির তদস্ত শেষ করে আদালতে একটি মামলা রুজু করেছেন এবং মামলাটি বর্তমান আদালতের বিচারাধীন,

(গ) ইহা সত্য যে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ঘটনার দিন সন্দেহক্রমে ঘটনাস্থলের নিকট ছই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কিন্তু বিস্তারিত তদন্তে তাঁদের বিক্লচ্চে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জীরবীক্স খোষঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, যিনি আসামী ছিলেন হেমন্ত বাবুকে যে হত্যা করেছিলেন যেদিন, সেথানে কুকুর রক্ত মাথা অবস্থায় তাকে জলের ট্যাংকের ভিতর থেকে ধরে এনেছিল এবং সেই আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কার নির্দেশ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ? যে আসামী ছিল, রথীন দেব, কমনিই পার্টির সেথানকার সম্পাদকের ভাইপো।

শ্রীসিদ্ধার্থশন্তর রায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হেমন্ত বাবুর মৃত্যুটা এই সরকার অত্যক্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা বলে মনে করে। তারজন্য খুব ভালভাঘে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা লজ্জার কথা হেমন্ত বাবুর মত নেতা কলকাতার রাস্তায় তাকে হত্যা করা হল কিন্তু এথন পর্যন্ত যে দোষী তার সাজা হল না। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্তদের অন্তরোধ করব যে এটা এথন বিচারাধীন, সাবজুডিসী কেস, এ বিষয়ে হাউসে এখানে কিছু না বলাই উচিত। আমি মাননীয় সদস্তদের অন্তরোধ করব তাঁরা যদি কিছু জানতে চান, ঘোষ মহাশয়ও যদি কিছু জানতে চান আমার সঙ্গে ঘরে আহ্বন, আমাদের ফাইলে যা যা আছে দেখবেন কিন্তু এই ব্যাপারটা সাবজুডিসী বলে অনেকগুলি জিনিষ আছে, যেগুলি আমার মনে হয় এখন বলা উচিত নয় প্রকাশ্তে।

**জ্রীমতী ইলা মিত্রঃ** এই ঘটনায় সোদন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের কি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

**জিজার্থশঙ্কর রায়ঃ** আমি যে কথা বললাম সেকথাই আবার রিপিট করছি।

#### মালদহ জেলার রাস্তা

\*91. (Short Notice) (Admitted question No. \*60.)

**এরবীন্দ্রনাথ মুরমুঃ পুর্ত** বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূবক জানাইবেন কি---

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে মালদং জেলার আইহো, ব্লবুলচণ্ডী হইয়া নালাগোলা পর্যস্ত যে পাকা রাস্তা আছে তাহা বর্তমানে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া পড়িয়াছে; এবং
- (খ) অবগত থাকিলে, উক্ত রাস্তাটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকিলে কবে নাগাদ উহার কার্য আরম্ভ হইবে ?

**এতিভালানাথ সেনঃ** (ক) ও (খ)—এই রাস্তার বুলবুলচণ্ডী হইতে হবিবপুর পর্যন্ত যে অংশটি সরকারের তথাবধানে আছে, সেটি গত বংসর বক্সায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্থ হইয়াছিল; উহাব্ব সংস্কারের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

**এঅজিত কুমার গাস্থুলী**ঃ এই যে সংক্ষার কত দিনে শেষ হবে জানাবেন কি ?

শ্রীভোলানাথ সেনঃ আমাদের এই অংশটাব মেরামতের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু আশাস্ত্রপ অগ্রসর হয় নি, রেলওয়ে ওয়াগনের অভাবে প্রয়োজনীয় মাল মশলা সংগ্রহ করতে আইবিধা হচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণ নৃতন কিছু গৃহীত হয় নি, যেটা আছে সেটাই আমরা দেখছি।

াড এ ছোলচাপ একেবারে পাছে লা, তাই আমরা মফঃখলে বারা আছে তারা যে াক ছুরবন্ধার মধ্যে আছি, আশাকরি মন্ত্রিমহাশন্ন বৃধাবেন। তাই তিমি পশ্চিমবলে ষ্টোনচীপ সাপ্লাই কর্বার কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

**শ্রীভোলানাথ দেন ঃ** ষ্টোনচীপদ্ সাপ্লাই পি, ডবলিউ, ডি, করে না, ষ্টোনচীপের অভাব আছে বলে আমি মনে করি না, তাতাব হচ্ছে ওয়াগনের, পাকুড় এবং অক্লান্ত জারগায় অনেক ষ্টোনচীপল্ পড়ে আছে, ওয়াগন অভাবের জন্ত ষ্টোনচীপ্ আনবার অভাবে পি, ডবলিউ, ডি, করতে পারে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রেলওয়ে মিনিষ্টারকে এ সম্বন্ধে চিঠি দিয়েছেন। আশা করছি কিছ দিনের মধ্যে এই অস্কবিধার অবসান ঘটবে।

# বালুর হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর ত্বন্ধতকারীদের হামলা

- \*১৯১। (\*ট নোটিস) ( অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৯৪।) **জ্রীনিডাইপদ সরকারঃ স্বাস্থ্য** বিভাগের মন্ত্রিম্বোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বাঙ্গুর হাসপাতাঙ্গের ডাজ্জারগণ কিছু ত্র্যুতকারী কর্তৃক প্রস্তুত হ<sup>ু</sup>য়াছেন , এবং
  - (খ) অৰগত থাকিলে—
    - (১) ইহার কারণ কি, ও
    - (২) তৃত্বতকারীদের বিক্রে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

# শ্রীক্সন্ত কুমার পাঁজা:

- (क) इंग।
- (খ) (১) বিগত ১৫ই এপ্রিল শেষরাতি ২টা ৪০ মিনিটের সময় তলপেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শ্রীউন্তম ধর নামে জনৈক ২০ বছর বয়স্ক যুবককে এম আরু বাঙ্গুর হাসপতাল, এমার্জেলী কমে আনা হয়। তাঁর অবস্থা খুব আশক্ষাজনক ছিল এবং নাড়ীর গতি ক্ষীণ ছিল। তাঁকে সঙ্গে সংস্কে ইনডোরে ভতি করা হয় এবং উপস্থিত হাউস সার্জন ও আরু এম. ও. তাঁর
  - যথোপযুক্ত চিকিৎসা করেন। পরে ডি. এম. ও. ও সার্জনকে ভাকা হয়; কিন্তু রোগী ভোর ৩টা ৩০ মিনিটের সময় অর্থাৎ এমার্জেন্সীতে আনার ৫০ মিনিট পর মারা যায়।
  - উপযুক্ত চিকিৎার অভাবেই উত্তম ধর মারা যায়, এই অভিযোগ ১৭ই এপ্রিল বেলা ১০-৫০ মিনিট নাগাদ ১৫।২০ জন যুবক বাঙ্গুর হাসপাতালের মধ্যে ডি. এম. ও.কে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। তিনজন ওয়ার্ডবয় ডি. এম. ও.কে বাচাতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে প্রস্তুহয়।
- ্ৰ (২) **পুৰিশ** তদস্ত চ**ল**ছে।
- এই **জ্রীমিড)ইপদ সরকার**ঃ আপনি বলেছেন তদস্ত চলছে। কাউকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার 'সর্ম হ**রে**ছে কি ?
  - ি **ভিত্রমার পাঁজাঃ** এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তারের খবর আমার কাছে আসে নি।

#### ভারমগুৰারবার রোভের প্রশস্তীকরণ

- \* १৮। (অম্প্রেমাদিত প্রশ্ন নং \* ১৫৮।) **শ্রীবিশ্বনাথ চক্রেবর্তীঃ** পূর্তবিভাগের মন্ত্রিমহাশয় সমগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) এ কথা কি সত্য যে, ভায়মগুহারবার রোডের প্রস্তাবিত প্রশস্তীকরণের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে:
  - (খ) সত্য হইলে বন্ধ রাখার কারণ কি.
  - (গ) কবে নাগাদ এই রান্ডার প্রশন্তীকরণের . ওয়াইডেনিং ) কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় :
  - (ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে, প্রস্থাবিত প্রশস্ত্রীকরণের ফলে এই রাস্তার ছই পাশের বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী, দোকানদার ও হকার বৃত্তিচ্যত হবে; এবং
  - (8) এই বৃত্তিচ্যত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি <sup>2</sup>

#### Minister-in-charge for Public Works Department :-

- (ক) **না**।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) এখন সঠিক বলা সম্ভব নয়।
- (ঘ) ইা।
- (ঙ) ইহা বৃহত্তর কলিকাতা উশ্লয়ন সংস্থার (C.M.D.A.)বিবেচনাধীন আছে।

# ভুরেন ধরচৌধুরীর হত্যার ভদন্ত

\*৭৯। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৩৪।) **শ্রীঅজিতকুমার গাঙ্গুলী**ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ধ্যহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ১৯৭১ সালে ব্যারাকপুরে আন্দামান ফেরত বিপ্লবী স্থরেন ধরচৌধুরীকে হৃষ্কতকারীরা গুরুতরভাবে মাথায় আঘাত করে এবং ফলে তাঁর মতা ঘটে;
- অবগত থাকিলে এ সম্পর্কে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে;
- (গ) এই ধৃত ব্যক্তিরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত কি না এবং হইলে কোন্ দলভুক্ত; এবং
- সরকার এই ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

# Minister-in-charge for the Home (Public) Department. :--

- (ক) হা।
- (খ) একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরো এই ব্যক্তি আদালতে আত্মসমপণ করিয়াছে।
- (গ) না। তবে আসামীরা সকলেই সি. পি. এম.-এর সম**র্থ**ক।
- (ছ) এ সম্পর্কে একটি মামলা বিচারাধীন আছে।

#### পঞ্চায়েত বোর্ডের নির্বাচন

\*৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*>৮।) শুপ্রীর চন্দ্র দাস ঃ পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রিমহা, বতে ক্রিমহা, বতে ক্রেমহা, বতে ক্রিমহা, বতে ক্রেমহা, বতে ক্রিমহা, বতে ক্রেমহা, বতে ক্রে

(খ) ৬ও নিবাচন পুনরায় করার জন্ম সরকার কোন ব্যবস্থা কারতেছেন কিনা এবং করিয়া থাকিশে কথন ?

#### Minister-in-Charge for the Panchayat Department :-

- পশ্চিমবঙ্গে কোন পঞ্চায়েত বোর্ড নাই।
- পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজপ্রতিষ্ঠানসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:
  - (১) গ্রাম পঞ্চায়েত।
  - (২) অঞ্চল পঞ্চায়েত।
  - (৩) আঞ্চলিক পরিষদ।
  - (৪) জিলাপরিষদ।

গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রথম নির্বাচন ১৯৫৮ **হই**তে ১৯৬৪ খুষ্টা**স্বের মধ্যে অফ্টিত** ংইয়াছিল।

- ১৯৬৪-৬৫ খুষ্টাবে জিলা ও আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন করা হয়।
- (থ) বিষয়টি সরকার গভীরভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

#### জন-নিরাপতা আঠনে আটক

\*৮১। (অছুমোদিত প্রশ্ন নং \*০০।) **এতি ম্বারিরার**ঃ স্বরাষ্ট্র (বিশেষ) বিভাগের মন্ত্রী-হাশর অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি, আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা আইন (মিসা) চালু হইবার পর ইতে ২০এ মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত এই রাজ্যে প্রতিমাদে দলগতভাবে কতজন—

- (ক) গ্রেপ্তার হইয়াছেন,
- (থ) আটক রহিয়াছেন, এবং
- (গ) মুক্তি পাইয়াছেন ?

#### Minister-in-Charge for the Hone (Special) Department :-

- (ক) আভ্যন্তরীণ নিরাপতা রক্ষা আইনে বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাজ্যের নিরাপন্তা, জন-শৃন্ধলা সমাজের পক্ষে অত্যবিশ্রক সরবরাহ এবং সেই সংক্রান্ত কাজ চালু রাখা, প্রভৃতি বিষয়ের পক্ষে ফতির কার্য হইতে নির্ত্ত করিবার জন্ম আটক করা হয়। কোন বিশেষ দলভূক্তির জন্ম কাহাকেও ঐ আইনে আটক করা হয় না। স্বতরাং আটক ব্যক্তিদিগের দলগত হিসাবের প্রশ্ন উঠে না। যাহা হউক ঐ আইন চালু হইবার পর হইতে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ঐ আইনে এই রাজ্যে মোর্ট ৩২৯৩ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটকের মার্সিক হিসাব বিধান সভার লাইত্রেরীর টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।
- র্থ) ২০শে মার্চ, ১৯৭২-এ ২৫৫৩ জন ব্যক্তি আটক ছিলেন। মার্সিক আটকের হিসাব এই বিধান সভার লাইত্রেরীর টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।
  সর্থ ২০শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যস্ত ৭৩৭ জন আটক ব্যক্তি মুক্তি পাইয়াছেন। মুক্তির মার্সিক

  ক্ষাব বিধান সভার লাইত্রেরীর টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

# Monthwise break-up of the persons detained under the M. I. S. Act, 1971.

| June, 1971  | • • • •  |       | 7    |
|-------------|----------|-------|------|
| July, 1971  |          |       | 3    |
| Aug., 1971  | • • •    |       | 197  |
| Sept., 1971 | •••      |       | 306  |
| Oct., 1971  |          | ••    | 568  |
| Nov., 1971  | •••      | • • • | 667  |
| Dec., 1971  |          |       | 478  |
| Jan., 1972  | • •      |       | 557  |
| Feb., 1972  |          |       | 395  |
| March, 1972 | (upto 20 | Oth)  | 115  |
|             |          |       | 3293 |

# Statement of persons in detention under the M. I S. Act, 1971.

| At the end of June,    | 1971            | 7         |
|------------------------|-----------------|-----------|
| At the end of July,    | 1971            | 10        |
| At the end of August,  | 1971            | 200       |
| At the end of Septembe | r,19 <b>7</b> 1 | <br>501   |
| At the end of October, | 1971            | 1,025     |
| At the end of November | r, 1971         | 1,579     |
| At the end of Decembe  | r, 1971         | 1,951     |
| At the end of January, | 1972            | 2,354     |
| At the end of February | , 1972          | 2,574     |
| On the 20th March,     | 1972            | <br>2,553 |

# Monthwise break-up of persons released from detention under the M. I. S. Act, 1971.

|               |      |     | 737 | তে            |
|---------------|------|-----|-----|---------------|
| March (upto 2 | 0th) | ••• | 135 | <b>চন্দ্র</b> |
| February,     | 1972 | ••• | 175 |               |
| January,      | 1972 |     | 154 |               |
| December,     | 1971 | ••• | 105 |               |
| November,     | 1971 |     | 113 |               |
| October,      | 1971 | ••• | 43  |               |
| September,    | 1971 | ••• | 5   |               |
| August,       | 1971 | ••• | 7   |               |
|               |      |     |     |               |

# মহিশীলা কলোনীর মাড়সদন

\*৮২। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৭৩।) **শ্রীনিরঞ্জন ভিক্কিশর ঃ** পৌরসভা বিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ধ মন্ত্রাহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, আসানসোল পৌর এলাকার অন্তর্গত মহিশীলা কলোনীতে অৰ্শ্বিত সরকারী সাহায্যপুষ্ঠ মাতৃসদনটি বন্ধ হইয়া আছে:
- (খ) সত্য হইলে বন্ধের কারণ কি :এবং
- (গ) ঐ মাতৃসদনটি পুনরায় চালু করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

# Minister-in charge for the Local Self Government Department:

- (ক) হাা। ইহা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।
- (থ) ও (গ)—সরকারের জানা নাই।

#### সি. এম, পি. ও-তে অ-ভারতীয় ব্যক্তির সংখ্যা

- \*৮৪। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১২৩।) **শ্রীসোমনাথ লাছিড়ীঃ পরিকর্মনা এবং উন্নয়ন** বভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) কলিকাতা মেট্রোপলিটান গ্ল্যানিং অর্গানাইজেশনে কোনো অ-ভারতীয় বিশেষ বা কর্মচারী আছেন কি;
  - (থ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর হাঁা হলে মন্ত্রিমহাশয় দয়া করে জানাবেন কি-
    - (১) ঐ অ-ভারতীয়দের সংখ্যা কত,
    - (২) উহাদের জন্ম আমুমানিক বাৎসরিক খরচা কত, এবং
    - (৩) ঐ অ-ভারতীয়দের নাম কে বা কারা স্থপারিশ করেন ?

#### Minister-in-charge for the Planning and Development Department:

- (ক) না।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।

# जिनारमत हैं। हो दे कर्महात्रीतमत श्रूमर्नित्राश

\*৮৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*১৮১।) **এলক্ষীকান্ত বস্তুঃ** স্বরাষ্ট্র বিভাণের মন্ত্রিমহোদর মন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি সেন্সাসের ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনর্নিরোগের জক্ত সরকার কি ব্যবস্থা বংগ করিতেছেন ?

#### Minister-in-charge for the Home Department:

সেন্দাসের ছাটাই কর্মচারী গণ ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদমস্থারির কাজ মন্তে প্রায় ২০০০ কর্মচারী ছাঁটাই হইলে ভারত সরকারের রেজিষ্ট্রার জেনারেল রাজ্য সরকারকে এই সমস্ত বরধাস্ত কর্মচারীগণকে চাকুরী দিবার কথা বিবেচনা করিতে অহরোধ করেন। ভারত বিকারের এই অহরোধ এবং বরধাস্ত কর্মচারীগণের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করিয়া রাজ্য রিকারের অর্থদন্তর এ বিষয়ে একটি সাকুলার প্রচার করেন। তাহাতে, বিভিন্ন দশ্বরে বর্তমানে

যেসব পদ থালি বহিরাছে এবং ভবিস্ততে যেসব পদ থালি হইতে পারে সেইসমন্ত পদে বরথান্ত সেন্দাস কর্মীদের নিয়োগের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্ম রাজ্য সরকারের সকল বিভাগকে অন্ধরাধ জানানো হইরাছে। রাজ্য সরকারের উৰ্ভ কর্মচারীর Surplus Pool-এর যে লিষ্ট আছে, তার মধ্যে প্রাক্তন সেন্দাস কর্মচারীদেরও গণ্য করা হইবে। আজ পর্যস্ত ইসাবে দেখা যায়—প্রায় ২০০ ছাটাই সেন্দাস কর্মচারী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্ত ইইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতেছে যে, চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ছাটাই সেন্দাস কর্মচারীগণ এবং শরণার্থী শিবিরের কর্মচারীগণ সমভাবে বিবেচিত ছেইবেন।

#### হলদিয়া বন্দর পরিকল্পায় কর্মসংস্থান

\*৮৬। (অছমোদিত প্রশ্ন নং \*২০।) **শ্রীস্থবীরচন্দ্র দাস**ঃ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের । মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহর্কক জানাইবেন কি—

- (ক) হশদিয়া বন্দর পরিকল্পনায় এ পর্বন্ত পশ্চিমবঙ্গের কতজন বেকারের কর্মসংস্থান হইয়াছে:
- (খ) হলদিয়া বন্দর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্ম যাহাদের জমি সরকার অধিগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহার ফলে জমি মালিকদিগকে নিঃম্ব ও বাস্তচ্যুত হইতে হইয়াছে সেই সকল পরিবারের কতজনের কর্মসংস্থান হইয়াছে;
- (গ) এই পরিকল্পনায় আরও কত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে; এবং
- (ছ) এই কর্মসংস্থান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রাধিকার আছে কি না?

# Minister-in-charge for the Planning and Development Department:

(ক) স্থতাহাটা 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' হইতে গৃহীত ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হইতে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ এই তারিথ পর্যন্ত ৬০৬৭ জনের কর্মসংস্থান হইয়াছে; ইহারা প্রধানত: জেলার ও স্থানীয় কর্মসংস্থা।

এই সংখ্যা ছাড়াও বিভিন্ন কণ্ট্রাকটারের অধীনে আরও কর্মী রহিয়াছেন। সেই সব কর্মীরা প্রধানতঃ বহিরাগত। ৩৩৬৭ জনের চাকুরী হত্ত নিমুক্তণ:—

| (5) | দক্ষিণ পূৰ্ব বেশওয়ে                       | २৮२€       |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| (٤) | বিভিন্ন কন্ট্রাকটারদের অধীনস্থ কর্মীসংখ্যা | ೨೦৮৮       |
| (৩) | কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ ( সি. পি. সি. )    | 802        |
| (8) | ভারতীয় তৈল করপেণিরেশন                     | <b>e</b> ર |
|     | •                                          | মোট ৬৩৬৭   |

<sup>(</sup>খ) বাস্তচ্যত পরিবারবর্গের মধ্য হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিথ পর্যস্ত ১২২৮ জনের ু কুর্মসংস্থান হইরাছে।

| (গ)        | হ <b>ল</b> দিয়া | পরিকল্পনার | অন্তবৰ্তী | সংস্থা <b>গুলি</b> | এখনও | সম্পূর্ণ | হয় | नाहे। | মোটা সূটি |
|------------|------------------|------------|-----------|--------------------|------|----------|-----|-------|-----------|
| কৰ্মসংস্থা | নের আশা          | এইরূপ:     |           |                    |      | `        |     | •     |           |

| (>)         | <del>वस</del> ्त्र             | \$6,000       |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| (٤)         | ন্তুন শহর তাত্রলিপ্ত           | ٥٥,٥٥٥        |
| (૭)         | তৈল শোধনাগার                   | ¢,•••         |
| 8)          | সার কারথানা                    | 20,000        |
| (a)         | পেট্ৰো কেমিক্যালস              | >0,000        |
| (৬)         | জাহাজ শিল্প                    | 50,000        |
| (٩)         | অহাস শিল্প                     | 00,000        |
| <b>(</b> ৮) | নৌ-বাহিনীর স্কুল, হাওয়া অফিস, |               |
|             | ও আই আর ওয়ার্কস               | <b>«,••</b> ∘ |
|             |                                |               |
|             | মোট                            | >,00,000      |

্ঘ) কলিকাতা বন্দর কর্তৃপিক (সি. পি. সি.) ও ভারতীয় তৈল কবপে বিশন (আই ও সি.) সাধারণতঃ এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করিয়া পাকেন, ইহাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্থাবিধা হয়।

#### Alleged attack of house of Yuba Congress leader at Jiagani

- \*88. (Admitted question No. \*87.) Shri KumardiptiS engupta: Will the Minister-in-Charge of the Home (Police) Department be pleased to state—
  - (a) if it is a fact that the house of some Yuba Congress leader was attacked with bombs at Jiaganj, Murshidabad, after election; and
  - (b) if the answer is in the affirmative, what effective steps have been taken by the Police to apprehend the miscreants?

#### Minister-in-charge of the Home (Police) Department:

- (a) No.
- (b) Does not arise.

#### American Ford Foundation, C. M. P. O. and C. M. D. A.

- \*89, (Admitted question No. \*124.) Shri Somnath Lahiri: Will the Minister-in-charge of the Planning and Development Department be pleased to state—
  - (a) whether there is any relation between the American Ford Foundation and the C. M. P. O. and/or the C. M. D. A.; and
  - (b) if the reply to (a) is in the affirmative, will the Minister kindly state the nature of those relations?

#### Minister-in-charge for the Planning and Development Department :

- (a) There is a consultant client relationship between Ford Foundation and Calcutta Metropolitan Planning Organisation. The nature of this relationship is described in answer to the question (b). There is however no formal relationship between Ford Foundation and Calcutta Metropolitan Development Authority as yet.
- (b) Consultancy assistance in connection with the preparation of a Comprehensive Development Plan for the Calcutta Metropolitan District, and Urban and Regional Planning and Development including training and research in metorpolitan and regional problems.

#### UNSTARRED QUEETIONS

(to which written answers were laid on the table)

#### ফলতা থানার গ্রামাঞ্চলে বৈচ্যতিকরণ

- **৭১। (অন্নত্তালিত প্রশ্ন নং ১৮৯।) জ্রীমোছিনীমোছন পারুই**ঃ বিছ্যুৎ বিভাগের মৃত্তিনাম্বন অনুগ্রন্থবক জানাইবেন কি—
  - (ক) ফশতা থানার প্রতি গ্রামে বৈচ্যতিকরণের কাজ এ বছর হইতে আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা: এবং
  - (থ) পাকিলে, কতদিনে এ কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Power:

- কে ফলতা থানার অন্তর্গত ১৩৩টি মৌজার মধ্যে ৮৮টি মৌজার বৈছ্যতিকরণের কাজ চতুর্থ পরিকল্পনাকালের মধ্যে শেষ হইবে।
- (থ) ১৯৭২ সনের মে মাসের মধ্যে উক্ত কাজ আরম্ভ হইবে।

# সভক যানবাহনে যাত্রী-চাপ বৃদ্ধি

- ৭২। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ২১৪।) **শ্রীত্মশ্বিনী রায়ঃ** স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্তমানে সড়ক যানবাহনে বাত্রী-চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে-
    - (১) ১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার কোন্ জেলার কতগুলি বাস ছিল এবং উহাদের গড় পরিবহণ ক্ষমতা কত ছিল; এবং
    - (২) ডিসেম্বর ১৯৭১ হইতে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত ঐ তিন জেলায় অতিরিক্ত কতগুলি বাস চালু ছিল এবং পরিবহণ ক্ষমতা কত ছিল ?

#### The Minister for Home (Transport):

🦸 (क) ই্যা, অবগত আছেন।

(খ)(১) উক্ত তারিখে জেলাওয়ারী বাসের সংখ্যা এবং উহাদের গড় পরিবহণ ক্ষমতা ছিল
য়রপ:

| 1.1.      |              |                            |
|-----------|--------------|----------------------------|
| জেশার দান | বাদের সংখ্যা | বাসপ্রতি গড় পরিবহণ ক্ষমতা |
| বর্ধমান   | ৪৩৭          | <b>ા</b>                   |
| হু গ্লা   | oe>          | ૭૨                         |
| হাওড়া    | 866          | •                          |

(২) ডিসেম্বর, ১৯১১ হইতে মার্চ, ১৯৭২ প্যস্ত ঐ তিন জেলায় অতিরিক্ত বাসের সংখ্যা াং তাহাদের পরিবহণ ক্ষমতা নিয়ে দেওয়া হইল:

| জেলার নাম       | অতিরিক্ত বাদের সংখ্যা | বাসপ্রতি গড় পরিবহণ ক্ষমতা |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| বর্ধমান         | ь                     | <b>૭</b> ૨                 |
| হু গ <b>ল</b> ী | (0                    | <b>૭</b> ૨                 |
| হা ওড়া         | 49                    | ••                         |

# বিপ্তাৎচালিভ ভাঁভ চালু করার প্রকল্প

- ৭৩। (অন্নত্যাদিত প্রশ্ন নং ২২৬।) **শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্বামীঃ** কুটির ও কুদ্রায়তন শিল্প ভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহণ জানাইবেন কি —
- (ক) পশ্চিমবাংলায় কিছু সংখ্যক বিহাৎচালিত তাঁত নৃতন করে চালু করবার কোন পরি-কল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা:
- (থ) থাকিলে -
  - (১) কতগুলি তাঁত বর্তমান বৎসরে চালু হইবে বলিয়া আশ। কর। যায়, এবং
  - (২) এ সম্বন্ধে কোন উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে কিনা?

#### The Minister for Cottage and Small Scale Industries:

- (क) ই্যা।
- (থ) (১) হই হাজার।
  - (১) হুম।

#### স্বকার প্রিচালনাধীন জন্ম

- 98। (অন্ন্যাদিত প্রশ্ন নং ৩৭২।) **শ্রীষতীক্রমোহন রায়ঃ** বনবিভাগের মন্ত্রিমহোদয় তথ্যহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় জেলা ভিত্তিক সরকারের পরিচালনাধীন জঙ্গলের সংখ্যা কত, এবং
  - (থ) বনবিভাগ হইতে গত ২ বংসরের কোন্বংসরে সরকারের তহবিশে কত টাকা জমা হয় ?

#### The Minister for Forests:

(ক) সংখ্যাদারা জকলের হিসাব রাখা হয় না। আয়তনের হিসাবে পশ্চিমবাংলায় জেলা-তত্তিক সরকারের পরিচালনাধীন জললের পরিমাণ নিমন্ত্রণ:

| <b>জেশা</b> | বর্গ কিলোমিটার |
|-------------|----------------|
| मार्किन:    | >>>            |

| <b>জে</b> শা         | বর্গ কিলোমিটার      |
|----------------------|---------------------|
| <b>জল</b> পাইগুড়ি   | 3,903               |
| কুচবিহার             | 41                  |
| বাঁকুড়া             | 8 ه 8 , ډ           |
| বীরভূম               | >40                 |
| বৰ্ণমান              | २৮२                 |
| মেদিনীপুর            | د <b>ه</b> ه,د      |
| <b>श्रक्रमित्र</b> । | <b>৮</b> 9৬         |
| <b>হ</b> গ <b>লী</b> | ৩                   |
| ২৪-পরগণা             | 8,२७७               |
| <b>मान्न</b> ना      | >0                  |
| পশ্চিম দিনাজপুর      | >>                  |
| নদীরা                | 20                  |
| <b>मूर्निमाराम</b>   | ٩                   |
|                      | মোট ১১,৬ <b>৩</b> ৪ |

(খ) ১৯৭০-৭১ সালে ছ'কোটি কুজি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আট শ' তিরানকাই টাকা; এবং সম্ভ সমাপ্ত ১৯৭১-৭২ সালের হিসাব এখনও শেষ না হওয়ায় অনুমতি আয় তিন কোটি চকিবশ

#### ব্যাকে স্থদের হার

- ৭৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ৩৭৩।) **শ্রীয়তী কুমোহন রায়**ঃ সমবায় বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম রিজার্ভ ব্যাক্ক হইতে গৃহিত ঋণের উপর বর্তমান স্থানের হার কত ;
  - (থ) প্রভিষ্মিরাল ব্যাক্ক শতকরা কত হার স্থদে জেলা সমবায় ব্যাক্কগুলিকে টাকা দাদন দেন; এবং
  - (গ) গ্রামের সমবায় ক্বয়ি উন্নয়ন সমিতির সভ্যদের নিকট হইতে কত হার স্থদে টাকা আদায়ের ব

#### The Minister for Co-operation:

- (ক) স্থদের হার নিম্নরপ—
  - (১) ক্বিকার্যের জন্ত স্বল্প নেরাদী (১ বৎসরে পরিশোধ্য) ঋণের ক্ষেত্রে শতকরা বার্ষিক চার টাকা,
  - (২) ক্বৰি ও আছ্ৰবিদ্বিক কাৰ্যের জক্ত মধ্য মেয়াদী (৩ হইতে ৫বৎসর পরিশোধ্য) ঋণের ক্ষেত্রে শতকরা বার্ষিক সাড়ে চার টাকা, এবং
  - (৩) সার ক্রের জ্বস্থ **খণের ক্রেজে শতকরা বার্ষিক আট টাকা**।

- (খ) স্থাদের হার এইরূপ---
  - (ক) প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত (১) নম্বরের ক্ষেত্রে শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা, (২) নম্বরের ক্ষেত্রে শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা প্রদা.
  - (থ) প্রান্তের উদ্ভাবে উল্লিখিত (৩) নম্বরের ক্ষেত্রে কোন জেলা সমবায় ব্যাক্ষকে টাকা দাদন দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র পশ্চিমবন্ধ রাজ্য মার্কেটিং ফেডারেশনকে বার্ষিক ৯ টাক। স্থান্দ দাদন দেওয়া হয়।
- (গ) (১) ক্রবিকার্য বাবদ স্বল্প মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে শতকরা বার্ষিক ১০ই টাকা।
  - (২) ক্রষিকার্য ও আফুবন্ধিক কার্যের জন্ম মধ্য মেরাদী ঋণের ক্ষেত্রে শতকরা বার্ষিক ৯ খ্র টাকা।

#### Return of refugee from Bangladesh

- 76. (Admitted question No. 403.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the finister-in-charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be leased to state—
  - (a) whether the Government has received any information about return of refugees from Bangladesh; and
  - (b) (i) if so, the number of such refugees returned up to 31st March, 1972; and
    - (ii) what action the Government proposed to take to arrest this trend?

#### The Minister for Refugee and Rehabilitation:

- (a) Yes.
- (b) (i) No refugee appears to have returned within 31st March, 1972. Only 1 the last week, about 75 refugee families came back to West Bengal.
  - (ii) The B. S. F. have been instructed to keep strict watch to prevent any further entry of refugees in West Bengal from Bangladesh.

# পুরুলিয়া জেলার ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি

- ৭৭। (অমুনোদিত প্রশ্ন নং ৪৮১।) **জ্রীশরৎচন্দ্র দাশ**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় মুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, গত ছয় বৎসর যাবৎ পুরুলিয়া জেলার একটি ছেলেও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে পারেন নাই:
  - (থ) সত্য হইলে---
    - (>) ইহার কারণ कि,
    - (২) ঐ জেশার জন্ত নির্দিষ্ট কোন কোটা আছে কিনা; এবং
  - (গ) ঐ জেলার ছাত্ররা যাহাতে মেডিক্যাল কলেজে ভতি হইতে পারেন তজ্জ্বল সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

#### The Minister for Health:

- (ক) বর্তমানে মেধার ভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজসমূহে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইয়া থাকেন। স্থপ্রিম কোর্টের জাজমেণ্ট অহসারে জেলাভিত্তিক আসন বন্টনের প্রথা ১৯৬৮ সাল হইতে বাতিল করা হইয়াচে। অতএব ছাত্রছাত্রী ভর্তির কোনও জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান রাধা হয় না।
  - (খ। (১) 'ক'-এর উত্তর দ্রপ্রতা।
    - (२) ना।
  - (গ) 'ক' প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত কারণে জেলাওয়ারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সভব নয়।

# বিষ্ণুপুর থানায় গভীর নলকূপ বসানোর প্রকর

৭৮। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং ৬২১।) **এরামকৃষ্ণ বর**ঃ কৃষিবিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য় অন্তগ্রহ-

- (ক) দক্ষিণ চবিবশ-পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় এই বংসরে গভীর নলকৃপ বসানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি না: এবং
- (থ) থাকিলে (১) কোথায় কোথায় বসানো হইবে এবং (২) কবে থেকে কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

#### The Minister for Agriculture:

- (ক) এই বংসর বাজেটে যথোপযুক্ত বরাদ না থাকায় নৃত্ন গভীর নদক্প বসানোর কোন কার্যস্চী বর্তমানে নেই। যোজনা বহির্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া গেলে নৃতন নদক্প স্থাপনের কার্যস্চী গ্রহণ করা হবে।
  - (খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

#### কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাস্ক

- ৭৯। (অহমোদিত প্রশ্ন নং ২১৭।) **শ্রী অমিনী রায়**ঃ সমবায় বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহ্বগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবন্ধ রাজ্যে জেলাভিত্তিক বর্তমানে কতগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে:
  - (খ) ব্যাক্টপ্রলির নাম ও ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠার সময়:
  - (গ) এ ব্যাক্ষগুলি ১৯৬৯-৭০ সাল হইতে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর রিজার্ভ ব্যাক্ষ হইতে কত ঋণ গ্রহণ করেছে এবং কত টাকা পরিশোধ করেছে; এবং
  - (ব) গ্রামীণ সমবায় বা বৃহৎ সমবায় ঋণদান সমিতির ১৯৭১-৭২ সালে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কত?

#### The Minister for Co-operation:

- (ক) আটট জেলাভিত্তিক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। ইহা ছাড়াও তেরটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে যাহাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি এক বা একাধিক মহকুমা লইয়া গঠিত।
- (থ) 'ক' চি**হ্নি**ত ক্লোড়পত্তে তথ্য পেশ করা হইল।
- (গ) 'ধ' চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে তথ্য পেশ করা হইল।
- (ঘ) ১৯৭১-৭২ সমবার সাল ৩০ শে জুন, ১৯৭২ তারিথে শেষ হইবে। স্করাং প্রয়োজনীয় তথ্য এখন দেওরা সম্ভব নহে। ১৯৭১-৭২ সালে গ্রামীণ সমবার এবং বৃহৎ সমবার ঋণদান

সমিতি হইতে মোট আদায়বোগ্য স্বল্পমেরাদী ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৫৬৪ ৯৪ লক্ষ টাকা এবং তাহার মধ্যে ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যস্ত ১,৩৫৫ ৫৩ লক্ষ টাকা আনাদায়ী আছে।

Statement referred to in reply to clause (kha) of unstarred question No. 79.

# **"ক**"

|          | •                                                                   |                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | ব্যাঙ্কের নাম ও ঠিকানা                                              | প্রতিষ্ঠার সময়         |
| ١ د      | কোচবিহার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                              |                         |
|          | পোঃ ও জিলা কোচবিহার                                                 | ২-২-১৯৬৩                |
| <b>૨</b> | জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                            |                         |
|          | পোঃ ও জিলা জলপাইগুড়ি                                               | ৬-8-৪৯                  |
| ٥        | দাজিলিং জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                          |                         |
|          | (भाः कानिष्णः, जिना मार्जिनिः                                       | ২-9-৫৯                  |
| 8        | রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                              |                         |
|          | পোঃ রায়গঞ্জ, জিলা পশ্চিম দিনাজপুর                                  | २>->>-                  |
| ¢ 1      | বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ                              |                         |
|          | পো: বালুরঘাট, জিলা পশ্চিম দিনাজপুর                                  | 28-0-50                 |
| ७।       | মালদহ জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                            |                         |
|          | পোঃ ও জিলা মালদহ                                                    | >->-66                  |
| 9 1      | মুর্শিদাবাদ জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাহ্ন লিঃ                      |                         |
|          | পোঃ বহরমপুর, জিলা মূর্শিদাবাদ                                       | ২৫-৭-৫৯                 |
| 61       | নদীয়া জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ লি:                           |                         |
|          | পোঃ ক্লম্বনগর, জিলা নদীয়া                                          | <b>২8-২-৬</b> >         |
| ا ۾      | ২৪-পরগণা উত্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাস্ক লিঃ                        |                         |
|          | পোঃ বারাসাত, জিলা ২৪-পরগণা                                          | 30-A-6A                 |
| :01      | ২৪-পরগণা দক্ষিণ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ                       |                         |
|          | পোঃ ডায়মণ্ড-হারবার, জিলা ২৪-পরগণা                                  | ১১-৪-২৩                 |
| >> 1     | হাওড়া জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                           |                         |
|          | পোঃ উলুবেড়িয়া, জিলা হাওড়া                                        | >>-A-«A                 |
| >> 1     | হুগলী জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                            |                         |
|          | পোঃ চুচুরা, জিলা হুগলী                                              | ২৯-৪-৬৬                 |
| २०।      | তমলুক-ঘাটাল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ                           |                         |
|          | পোঃ তমলুক, জিলা মেদিনীপুর                                           | <b>३</b> ७->-७৫         |
| 186      | বলাগেড়িয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ                           |                         |
|          | পোঃ সাতমাইল, জিলা মেদিনীপুর                                         | ৩০-৬-২৬                 |
| >@       | মুগবেভিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ শিঃ                            |                         |
|          | পোঃ মৃগবেড়িয়া, জিলা মেদিনীপুর                                     | <b>&gt;-</b>            |
| १७।      | মেদিনীপুর-থেলার-বলরামপুর-বেলিয়াবেড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ |                         |
|          | পোঃ ও জিলা মেদিনীপুর                                                | <b>७-</b> २- <b>७</b> € |
|          |                                                                     |                         |

|                                                                                                     |                                             |               |                |            |        | . ,       |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------|--|
| 526                                                                                                 |                                             | ASSEM         | BLY PR         | OCEEDIN    | GS     | [ 3       | 28th April                              |  |
| 591                                                                                                 |                                             |               | বার ব্যান্ক বি | ने:        |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     | পো: ও জি                                    |               |                |            | •••    | •••       | ৬-৩-৫৯                                  |  |
| 701                                                                                                 | পুরুলিয়া কে                                | জীয় সমবায়   | ব্যান্ক লি:    |            |        |           |                                         |  |
| পো: ও জিলা পুরুলিয়া                                                                                |                                             |               |                |            | •••    | •••       | <b>ነ</b> ኞ8 ዓ                           |  |
| ১৯। বীরভূম জিলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ                                                       |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     | পো: সিউড়ী, জিলা বীরভূম                     |               |                |            |        | ••        | <b>\$</b> >->\$-%\$                     |  |
| २० ।                                                                                                | বর্ধমান কেন্দ্রী                            |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     | পোঃ ও জিল                                   | া, বর্ধমান    |                | •••        | •••    | २७-১-১१   |                                         |  |
| २)। कानना-काटोाया (कलीय ममवाय वाकि निः                                                              |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     | পো: কাটোয়                                  | না, জিলা বর্ধ | <b>भा</b> न    |            |        | •••       | ৩০-১২-৬                                 |  |
|                                                                                                     |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
| Statement referred to in reply to elause (Ga) of unstarred question No. 79                          |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
| « <sub>هو</sub> »،                                                                                  |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
| •                                                                                                   |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
| ( লক্ষ টাকার হিসাব )                                                                                |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     |                                             | ১৯৬৯-৭০       |                | ,          | •      |           | is-৭২ (২১-৪-৭২ প <del>র্যন্ত</del> )    |  |
|                                                                                                     |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
| কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্গের বিজার্ভব্যাক্ষ পরিশোধিত বিজাতব্যাক্ষ পরিশোধিত বিজার্ভব্যাক্ষ পরিশো-     |                                             |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     |                                             | হইতে গৃহীত    | ঋণের           | হইতে গৃহীত | ঋণের   | হইতে গৃহী | ত ধিত                                   |  |
|                                                                                                     |                                             | सर्वत्र       | পরিমাণ         |            | পরিমাণ | ঋণের      | ঋণের                                    |  |
|                                                                                                     |                                             | পরিমাণ        |                | পরিমাণ     |        | পরিমাণ    | পরিমাণ                                  |  |
| , elikhasa                                                                                          | ড়া জিলা কেন্দ্রী                           | T             | 30.00          | ۵۰۹۶       | ₹0.00  |           | ۵.۹১                                    |  |
|                                                                                                     | ভা ভিলা কেনা<br>য়াব্যাক লিঃ                | प्र २७.०२     | •0,00          |            | (****  |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
|                                                                                                     | ায় ব্যাক্ষ <b>ালঃ</b><br>গেড়িয়া কেন্দ্রী | T             | >0.00          | ৬.8১       | 20.00  | ৫.৬৩      |                                         |  |
|                                                                                                     |                                             | 30.00         | 30.00          | 9.07       | ,0.00  | 4.55      |                                         |  |
|                                                                                                     | ায় ব্যান্ধ লিঃ                             |               |                |            | 9b.40  | ۶«.৮৩     | ٥১.٩٩                                   |  |
|                                                                                                     | ান কেন্দ্রীয়                               | 25.00         | 89.92          | ৩১.৭৭      | 95.40  | 36.00     | 03.11                                   |  |
| সমবায় ব্যাক্ষ <b>লিঃ</b><br>৪। বীরভূম জিলা কেন্দ্রীয় ৬ <b>৫.</b> ৪১ ৫০.০০ ১৮.১৬ ৪১.০৩ ১৪.৫৯ ১৪,৫১ |                                             |               |                |            |        |           | \ 0 A \                                 |  |
|                                                                                                     |                                             | ाय ७€.85      | @ o . o o      | 36.30      | 83.00  | 6 D. & C  | 38,43                                   |  |
|                                                                                                     | বায় ব্যাস্থ লিঃ                            |               |                |            |        |           |                                         |  |
|                                                                                                     | বহার কেন্দ্রীয়                             | >•.50         | 8. <b>9</b> b  | • •        | >0.00  | ••        | •••                                     |  |
| সম্ব                                                                                                | ায় ব্যাঙ্ক লিঃ                             |               |                |            |        |           |                                         |  |

0.63

১৩.৪৬

১৬.৯৪

۶**,**۹၃

0.23

30.86

۵.۹۵

७। मार्किनिः किना

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যান্থ লিঃ

नमवाग्र वाह निः

৭। হাওড়া জিলা কেন্দ্রীয় ৩০.৭১

हशनी जिना (कक्षीत्र 80.90 সমবার ব্যাস निः

সমবার ব্যাক্ত লি:

#### (লক টাকার হিসাব)

>2012-45 (52-8-45 >20-20-J পর্যন্ত) কেন্দ্রীয় সমবায় বিজার্ভবাকে পরিশোধিত বিজার্ভ বাাক্ষ পরিশোধিত বিজার্ভবাাক্ষ পরিশোধিত বাৰের নাম। হইতে গৃহীত হইতে গুহীত ঋণের হইতে গৃহীত ঋণের পবিমাণ পরিমাণ পরিমাণ ঋণের পরিমাণ পরিমাণ পবিমাণ ১। জলপাইভাডি কেন্দীয় ১.০০ 5.00 সমবায় ব্যাক্ত লিঃ 🕉। কালনা-কাটোয়া २०.७० २.१७ 59.0€ 9.60 ২.৭৩ কেন্দ্রীয় সমবায় বাহি লিঃ ্য। মেদিনীপুর-জেলার ১৩৯.৭১ 95.88 6200 ২৮.৪৯ -বলরামপুর-বেলিয়া-বেড়া কেন্দ্রীয় সমবায় বাাক লিঃ ২। মালদহ জিলা কেন্দ্রীয় ২৩.১৭ >>.৩9 30.23 4.4-9 সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ ১৩। মূর্নিদাবাদ কেন্দ্রীয় ৪০.০০ St.30 ৬.৯৪ 80.00 সমবায় ব্যাস্থ লি: s । निर्माश किला किनीय e>.२० 58.50 22.52 80.00 30.56 ಎ.೨೨ সমবায় ব্যাক্ষ লিঃ ং। পুরিলিয়া কেন্দ্রীয় J.85 ₹.₹₡ 5.25 সমবায় বাাক্ষ লিঃ ভ। রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় 39.96 30.95 ૭.৯৪ 5.88 8.84 >.৯8 সমবায় ব্যাহ লিঃ :৭। তমলুক-ঘাটাল ৬৮.১২ 80.06 ৬৩.৯৪ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক লিঃ ৮। ২৪-পরগণা উত্তর ১৭.৬৯ **99**,00 কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যান্ধ লিঃ : ১। ২৪-পর্ণা দক্ষিণ ১৮.১৭ 30.92 4.80 কেনীয় সমবায় वाकि निः •। বালুরঘাট কেন্দ্রীয়

২১। মুগবেজিয়া কেন্দ্রীয় ... ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· সমবায় ব্যান্ধ লি:

বি: দ্র:—উপরে রিজার্ভ ব্যাক হইতে স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের হিসাব দেওয়া হইল। স্বল্প মেয়াদী ঋণ নির্মমত ১২ মাসে পরিশোধ করিতে হয়। প্রতি বৎসর যে ঋণ পরিশোধের স্বল্প দেখান হইয়াছে তাহা পূর্ব বংসরে গৃহীত ঋণ বা তাহার পূর্বের বকেয়া ঋণ বাবাদ ধরিতে হইবে।

# Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

[2-10-2-20 p.m.]

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Labour Department will please make a statement on the subject of discrimination against the Bengallec Engineers in the matter of employment in Durgapur Steel Complex—attention called by Shri Ananda Gopal Mukherjee on the 12th April, 1972.

শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্যঃ স্থার, আপনার অন্তমতি নিয়ে বলছি। ১৯৭১ সালে ছর্গাপুর ইম্পাত কারথানায় ১৩০ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয় তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সংখ্যা ৩০ জন। অর্থাৎ মোট পদ সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গবাসীর হারা পূর্ণ করা ইইয়াছে। এই ব্যাপারে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হিন্দুছান ষ্টিল লিমিটেডের চেয়ারম্যানের নিকট মুখ্য সচিব ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিথের একটি চিঠিতে এই রাজ্য হইতে আরও বেশী সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জক্ত আবেদন জানান। হিন্দুছান ষ্টিল লিমিটেডের বর্তমান চেয়ারম্যান তাহার উন্তরে জানাইয়াছেন যে, এই রাজ্য হইতে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পদের জক্ত প্রাথীর সংখ্যা মোট প্রাথীর সংখ্যার শতকর ১০ ভাগ মাত্র। স্থতরাং মোট পদ সংখ্যার যে শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গবাসীর হারা পূর্ণ করা হইয়াছে তাহা খুবই সক্ষোবজনক। অক্তান্ত রাজ্য হইতে নিয়্ক ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগের অনেক কম। এই রাজ্যের অনেক ইঞ্জিনিয়ার অক্তান্ত রাজ্যে অবিস্থিত ইঞ্জিনিয়ার নিয়্ক করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে হিন্দুছান ষ্টিল লিমিটেডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পত্রালাপ করিবার ইচ্ছা সরকারের আছে যাহাতে ভবিয়তে এই রাজ্যের যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ওই ইম্পাত কারথানায় নিয়্ক হয়। কার্য কার্য কারথানায় নিয়্ক হয়। বাজ্যের যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ওই ইম্পাত কারথানায় নিয়্ক হয়।

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Home (Police) Department will please make a statement on the subject of death of three persons and damage of 60,000 maunds of potato due to collapse of the cold storage building at Rasulpur—attention called by Shri Aswini Roy on the 25th April, 1972.

Dr. Md. Fazle Haque: With reference to the calling attention notice given by Shri Aswini Roy regarding the collapse of the cold storage building at Rasulpur in P. S. Memari, district Burdwan on the 16th April, 1972, resulting in the death of three persons, including one M. L. A. of Uttar Pradesh, and damage of 60 thousand maunds of potatoes, with your permission I have to make the following statement.

A cold storage building at Rasulpur in P. S. Memari, district Burdwan, collapsed at about 4 a.m. on the 16th April, 1972. The cold storage was owned by a private limited company named Chasi Cold Storage Private Limited. Rescue operations were undertaken by the local authorities and the services of fire brigade requisitioned from Durgapur, Burdwan and Howrah. Services of the mobile civil emergency force and of civil defence personnel were also utilised. The dead body of the machine operator was recovered from the debris on the 16th April. The dead bodies of Satya Prakas, who is stated to have been the proprietor of the cold storage, and his wife Sm. Soubhagyabati Devi a member of the U. P. Legislative Assembly, were recovered on the 18th April. The Chief Minister of Uttar Pradesh and the Speaker of the U. P. Legislative Assembly were kept informed of the death of Sm. Soubhagvabati Devi and of her husband. From the reports available it is estimated that about 40 thousand quintals of potatoe were kept in the cold storage At the instance of the district authorities local committee consisting of officials and non-officials were set up to supervise the salvage operations. Services of Army authorities were requisitioned by the Government to provide two cranes for the removal of the debris. Salvage operations have been going on in full swing and the latest reports are that approximately 30 thousand quintals of potatoe have been retrieved. The stock has been distributed among depositor growers on production of receipts and other evidences. As the salvage operation is still under way it is not possible to assess the quantum of loss incurred by depositor grower on the one hand and the owner and the traders on the other. However almost all the growers who had their potatoes in deposit have by now received back their stock.

An enquiry by the Additional District Magistrate, Burdwan, assisted by the technical officers has in the meantime been ordered to ascertain the cause of mishap and also to find out if there was any delay in undertaking rescue operations and, if so, reasons therefore and persons responsible.

Mr. Speaker: I have received 6 Notices of Calling Attention on the following subjects, namely:—

- Acute scarcity of water in Kalyani area under P. S. ONDA in Bankura district—from Shri Kashinath Misra.
- 2. Distribution of vested and D. V. C. lands—from Shri Balai Lal Seth,
- 3. Acute searcity of drinking water in Asansol town-- from Shri Sukumar Bandopadhyay,
- Electrification of the area under Bhagabangola P. S.—from Shri Mohammed Dedar Baksh.
- Alleged murder in broad daylight at Kalipur in Hooghly district from Shri Md. Safiullah.
- Recovery of bombs, pipe guns etc., by the police from Hindu Hostel on the 27th April, 1972—from Shri Rajani Kanta Doloi.

I have selected the notice of Shri Rajani Kanta Doloi on the subject of recovery of bombs, pipe guns etc., by the police from Hindu Hostel on the 27th April. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject today, if possible, of give a date for the same.

Shri Sidhartha Sankar Roy: On the 2nd May next.

শ্রীনিভাইপদ সরকার ঃ অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের প্রাইভেট মেমবার্স বিজিনেসে বিভিন্ন মোশন আলোচনার জ্লু শুক্রবার দিনটা পাই, কিন্তু এই সেশনে কোন স্থযোগ আমাদের দেওয়া হছে না। তাই আমি বলছি আজকে মুখ্যমন্ত্রী আছেন এবং মন্ত্রিমশুলীর অস্থাল্প সদস্পরাও এখানে আছেন—আমাদের স্থনিদিইভাবে বলা হোক এই সেশনের মধ্যে আমাদের দাবীদাওয়া সম্বলিত যে প্রাইভেট মেঘার্স রিজলিউশন—বিভিন্ন মোশন সম্পর্কে সময় দেওয়া হবে কি না। আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মুখ্যমন্ত্রী আছেন—আপনারা স্বাই জানেন ভিয়েতনামে আমেরিকার জ্বল্পতম আক্রমণ চলেছে, এই আক্রমণ সম্পর্কে এই হাউসের সকলে আমরা অন্তরে অস্তরে ভিয়েতনামবাসীদের প্রতি সমর্থন করে চলেছি। এই হাউসে মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রস্তাব উত্থাপন করন ভিয়েতনামের অস্তামী বিপ্রবী সরকারকে সমর্থন জানিয়ে এবং যাতে সেখানে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা হয়—

Mr. Speaker: This cannot be a point of privilege. Regarding your first point of privilege I can assure you that from the next week time will be allotted for private members' business. In the meantime we will hold a meeting of the Business Advisory Committee where date and time for the purpose will be fixed. From the next week you will get time for private members' business, as may be decided by the Business Advisory Committee.

প্রাক্তেম বারি বিশ্বাসঃ অন এ পরেন্ট অব অর্ডার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত ৬ই এপ্রিল, ১৯৭২ তারিথের দৈনিক যুগান্তরে পিকক ইংলিশ রিডার্স-এ ভূলের নম্না এই শীর্ষক থবর বেরোয়। সেই থবরে এই কথা প্রকাশ পায়, যে বই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অন্তমাদিত এবং প্রশংসিত—প্রিক্তেদে লেখা হয়েছে গত ১৯৬৪ সাল থেকে ফার্ট এর প্রিন্টিং তারপর এটা চলে আসছে। এই বইতে ২০০ থেকে ২৫০টি জায়গায় ভূল আছে আর এই ভূল আমাদের একজন বন্ধু অধ্যাপক ব্যোমকেশ ঘোষ মহাশয়, যিনি গুরুদাস কলেজের প্রফেসর, তিনি ডিটেকশন করেছেন এবং লাল কালি দিয়ে মোটাম্টি চিহ্নিত করে বলেছেন যে এই সমস্ত জায়গাতে ভূলগুলো আছে, আমি বৃশ্বতে পারছি না—

Mr. Speaker: Mr. Biswas, I think there is no point of order in it. You can, with permission of the Chair, mention the matter and draw the attention of the Education Minister or the Cabinet and the House.

প্রাবহন বারি বিশাস: With your permission I shall mention this matter and I shall be very much glad if you kindly permit me. তাই আমি বলছিলাম দৈনিক যুগান্তরের উদ্ভূত অংশের থবরের কাগজের কাটুনটি এবং সংশ্লিষ্ট বইটি আপনার কাছে দাখিল করছি। আমি আশা করবো যে আপনি আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশরের কাছে এই বিষয়টা পাঠিয়ে দেবেন এবং এটা যাতে প্রকৃত সংশোধন হয় এবং এই ভূলের জন্ম ছাত্রছাত্রীদের যে প্রভূত কতি হয়েছে, তার হাত থেকে রক্ষী করবেন, এই বলে আমি শেব করলাম।

#### MENTION CASES

[ 2-20-2-30 p.m.]

ভা: সেখ ওমর আলি: শাননীয় স্পীকার, স্থার, কয়েকদিন আগে থবরের কাগজে একটা থবর বেরিয়েছিল। সেই থবরে এই কথা বলা হয়েছে য় মহাকরণের ভূমি বিভাগ জেলার ভূমি আধিকারিকদের কাছে এক সাকুলার পাঠিয়েছেন দ্বলদার চাষীদের জমি বেকে উদ্ভেদ কর ্বার নির্দেশ দিয়ে। থবরে আরো দেখা যাচ্ছে সেই সাকুলারের কপি নিয়ে জোতদাররা তাদের যে দথলীকত জমি ১৯৭০ সালে বা তার আগে যা বেনামী করা হয়েছিল, যা চাষীরা দথল করে নিয়েছিল এখন জোতদাররা এই সার্কুলার দেখিয়ে জেলার ভুমি অধিকারিকগণের কাছে সাহায্য চাচ্ছেন চাধীদের জমি থেকে উৎথাত করে নিজেরা দখল নেবার জক্ত। আরো প্রকাশ যে <sup>।</sup>বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিদারর। চাষীদের থানায় ডেকে এনে জমি যাতে অবিলম্বে ছেডে দেয় তার জন্ম নির্দেশ দিচ্ছে। এই সংবাদে আমরা খুব উদ্বেগ বোধ করছি। এই যদি সৃত্যি হয়, তাহলে ভূমি দংস্কার আইন কর্যাকরী করা যে কি অবস্থা দাড়াবে, তা বলা খুবই মুস্কিল। যুখন নতুন সিলিং আইন হচ্ছে—মাননীয় রাজ্যপাল এই সিলিং আইন চালু করবার প্রতিশ্রুতি জাঁর ভাষণে দিয়েছেন, তথন যদি জোতদাররা পুলিশ প্রশাসনের সাহায়্য নিয়ে ঐ রকম সাকুলারের ভিত্তিতে জোতদারদের লুকিয়ে রাথা জমি যা চাষীরা দথল করেছিল,তা এইভাবে নিয়ে নিতে পারে. তাগলে একটা ভয়ানক জটিল অবস্থা দেখা দেবে। এই সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা কি. আরু সাকু **লারের** ব্যাপারটাই বা কি—এটা অতি সত্তর জানবার জন্ম ভূমি এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচিক।

শ্রীশচীনন্দন সাউ ঃ মাননীয় স্পীকার, স্থার, আমি আপনার কাছে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিছ। সে বিষয়টি হচ্ছে ময়ুরাক্ষী ক্যানেল, সেই ক্যানেল আজকে জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি জানেন স্থার, বীরভূম জেলার এবছর উচ্চ ফলনণীল ধান চাষ করা হচ্ছে এবং চাষ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এই মৣহূর্তে কন্তৃপক্ষ সেখানে জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের চাষীরা Irrigation Department -কে এটা জানান সত্ত্বেও অভ্যাবধি সেখানে জল দেবার কোন বাবস্থা তাঁরা করেন নি। মুরারে, নাস্থর, সিউড়ী, লাভপুর, বোলপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এই জল দেওয়া হঠাৎ বন্ধ করা হয়েছে। বীরভূম একটা গরীর জেলা। এই মুহূর্তে সেখানে জল দেওয়া বন্ধ করার দক্ষন জেলার যথেষ্ট ক্ষতি হবে; চাষীরাও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সত্তর সেখানে জল দেবার ব্যবস্থা গৃহীত হোক। আপনার মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আবেদন করিছি।

শ্রীগলাধর প্রামাণিক: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সরকার বাংলাদেশের কৃষিজোতের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশ যাতে থাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তার জন্ম নানান রকম পথ নিয়েছে, তার ভিতর ওয়াটার লিফটিং পাম্প হাউন করে,যাতে চাষীরা জল পেতে পারে তার ব্যবস্থা ছছে। আপনার মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানাতে চাই যে, এই ওয়াটার পাম্প পরিদ সম্পর্কে এগ্রিকালচারাল মেহুয়েলে সরাসরিভাবে বলা আছে যে It is clearly laid down in the Agricultural Manual, Part III, page 385, that pump-sets should be approved by the Expert Committee after conducting necessary trials and tests and testing of pump-sets should be done at a place where adequate and suitable arrangement for such testing exists. কিন্তু এইটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেকেটারী,

কমিশনার এবং চিক ইঞ্জিনিয়ার, তারা তাদের খূশী মত পাম্প সেট থরিদ করে। বিশেষ করে সাব
ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাম্প থরিদের ব্যবস্থা করা হয়। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই

সমন্ত পাম্প থরিদ করার জক্য। এবং চাষীরা এই সমন্ত সাব-ই্যাণ্ডার্ড পাম্প কিনে অত্যন্ত )

ক্ষতিপ্রস্ত হয়। এই সমন্ত কোম্পানী তাদের সার্ভিদ দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এইসব সাব
ই্যাণ্ডার্ড পাম্পে যে পরিমাণ জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত সেই পরিমাণ জল এতে উঠে না,

যার ফলে চাষীদের কৃষি উৎপাদন সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। যে টারগেটে পৌছানর কথা, তারা তার

শতকরা ১০ ভাগ মাত্র টারগেটে পৌছাইতে পারে। ম্যান্সয়াল ইনষ্ট্রাকশন যেসমন্ত আছে

সেগুলি না মেনে, অক্সায়ভাবে এইগুলি করেন। তাই আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রিমণামের

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অন্ধরোধ করছি এই বিষয়ে তাঁরা যেন একটু নজর দেন এবং

এইসমন্ত ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যা ঘটেছে তার জন্ম একটা এনকোয়ারী

কমিটি করে. এর একটা বিহিত করুন।

ত্রীপুরঞ্জ প্রামাণিকঃ এই মেনশনটা উনি করলেন, এইটা সম্বন্ধে আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে এবং সরকারের অর্থ, বহু লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ হচ্ছে, এইজন্ত এই বিষয়ে আমি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে একটা প্রেটমেন্ট দাবী করছি এবং তিনি নাই, তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি এখানে একটা প্রেটমেন্ট দেবেন।

শ্রীকাশীলাথ মিশ্রেঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এথানে আলোচনা করছি। আপনি জানেন যে বাঁকুড়ায় আজ বেশ কিছুদিন ধরে জলের অভাব হচ্ছে এবং জল কষ্ট দেখা দিয়েছে, তাতে সাধারণ মান্ধবের পক্ষে জীবনধারণ করা থ্ব কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সেথানকার কুয়া এবং পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে, সেথানে অবিলম্বে পানীয় জলের সরবরাহ সরকারের পক্ষ থেকে করা দরকার। তা ছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে কল্যাণীতে জল কষ্ট দেখা দিয়েছে, তাই আমি বলছি আপনার মাধ্যমে যে, অবিলম্বে এই সম্বত্ত জায়গায় জলের ব্যবস্থা কর্মন।

### [ 2-30-2-40 p.m. ]

শ্রীনিরঞ্জন ভিছিদারঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমিও এই জলের ব্যাপারে বলবো।
কিন্তু অসোনসোলের যে জলের সমস্যা তা অস্তু জায়গার জলের সমস্যা থেকে একটু অস্তু ধরনের।
বর্তমানে আসানসোলে তাপমাত্রা হচ্ছে ১১৮ ডিগ্রি এবং কারখানাতে ১২০ ডিগ্রি। এবং এর
কলে প্রায় ১০০ লোক হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আসানসোলে ১৯৫১ সালে বর্থন ৭৫ হাজার
লোক দেখা গিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যে ওয়াটার ওয়ার্কস রয়েছে, যে ৪ মিলিয়ন গ্যালন
করে অর্থাৎ ১২ জল সরবরাহ করা হবে। এবং এখনও সেই অন্তুপাতে জল সরবরাহ করা হয়ু
তার কলে ভয়াবহ অবস্থা চলেছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে থড়ের ঘরে আপনা থেকে আগুন লেগে
যাছে। এর জন্ম আমি সংগ্রিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে টেলিগ্রাম করেছিলাম, চিঠি দিয়েছি কথাবার্তা
বলেছি। যেখানে ৪ মিলিয়ান গ্যালন জলেন দরকার সেখানে মাত্র ১২ মিলিয়ান গ্যালন। এই
ব্যাপারটি শুর্ একটি, মন্ত্রিমহাশয়ের দপ্তরের অস্তর্ভুক্ত নয় ছ' তিনটি দপ্তরের সক্ষে জড়িত। তাই
আমি এটা মেনসন করার প্রয়োজন মনে করেছি। এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছেন
আমরা তাঁর কাছে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছি। যাতে অনতিবিলম্বে এটা ফান্ট প্রায়রিটি পায় এবং
ব্রামাঞ্চলের সমস্তা যাতে সমাধান করা হয়, যাতে আগুন না লাগে তার জন্ম ব্যবহা
ক্রা হোক।

**শ্রীমতি ইল। মিত্তঃ** স্থার, আমি এই ব্যাপারে একটু গুরুত্ব দিতে অহুরোধ করছি।

কারণ সেথানে কারথানায় ১২০ ডিগ্রি তাপ—সেথানে ওয়ার্কাসদের কি অবস্থা। আমি এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হয়েছে সেথানে ১০০ লোকের বৃঞ্জুর ধবর আছে। অনতিবিলখে সেথানে সণ্ট ট্যাবলেট বা অক্স কোনরকম ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীসিকার্থশঙ্কর রায়ঃ বছর বছর ধরে এই সমস্তা থেকে গেছে। এই সমস্তার সমাধান করা হয় নি। নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন করার পর প্রায়রিটি দেওয়া হয়েছিল এই ব্যাপারে। আপনি হয়তো জানেন ৬ই মে রানীগঞ্জ থাবো। এবং আসানসোলের যে জল সরবরাহ সমস্তা সে সম্বন্ধে চিন্তা করা হচ্ছে। যিনি আসানসোলের মাননীয় সদস্ত তিনিও জানেন এই সমস্তা সমাধান করা কত শক্ত—সেথানে কতকগুলি ডিফিকালটিজ আছে—সেই ডিফিকালটিজ কি করে কাটানো যায় তার চেন্তা করছি।

শীশরৎ চন্দ্র দাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পুরুলিয়া জেলায় একটা অস্বাভাবিক
তাত অস্বপ্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেথানে গত মার্চ মাস থেকে কোন ডি. আই নাই। গত
নিভেষর মাস থেকে ০১শে মার্চ পর্যন্ত একজন বেআইনীভাবে ডি. আই ছিলেন। তার জক্ত
প্রত্যেক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিভালয়ে যেসব শিক্ষক আছেন তাদের বেতন, ভাতা, ছুটি
সব বন্ধ হয়ে গেছে। অথ প্রয়োগের কোন ক্ষমতা না থাকায় ডি. আই অফিসে বাঁরা কাজ
করছেন সেথানেও অচল অবহা হয়েছে। ডি. আই যিনি ছিলেন তিনি ০১শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন।
কার নভেম্বর মাসে চলে যাবার কথা। জানি না কি কারণে তাঁকে ০১শে মার্চ পর্যন্ত রাথা হোল।
গত ২৫শে মার্চ আমরা যথন এসেখলা নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সেই স্থযোগ নিয়ে যে সমন্ত প্যানেলের
সকলকেই নিয়োগ করলেন। সেইজক্য আমি শিক্ষা মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকৈ আপনার মাধ্যমে
অন্ধরা করি যে নিশ্চয়ই একটা আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুরুলিয়া জেলার এই হুর্ভাগ্যতা থেকে
তাকে মুক্ত করবেন। এবং এইরকম ডি. আই বেআইনীভাবে রাশা নিশ্চয়ই একটা পরিছয়
১০্যাডমিনিষ্ট্রেশনের কাজ নয়। এইভাবে উইদাউট ডি. আই থাকায় স্কুলগুলি একেবারে নষ্ট
হয়ে যাছেছ সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেবেন।

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ** নিশ্চয়ই আমি এ ব্যাপারে অহসন্ধান করবো এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

শ্রীশৈক্তের চট্টোপাধ্যায়: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ আমি একটি গুরুজ্পূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থার, আপনি জানেন যে হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে ত্রিবেনী টিস্ক বলে একটি কারখানা আছে। সেই কারখানাটি অস্থান্থ কারখানার জুলনায় এই কারখনাতে শ্রমিক কর্মচারী ভাল মাহিনা ও অস্থান্থ স্থাোগ-স্ক্রিধা ভোগ করছেন।
ইসেধানে ক্মীরা ১০০-র বেশা বোনাস পেয়েছে। এবং এখানে কোন অস্ক্রিধা না থাকা সত্তেও
ইশামরা যেখানে ইণ্ডান্ত্রী বাড়াবো ভাবছি সেখানে এই কারখানার কিছু ইউনিট এই রাজ্যের বাহিরে অথাৎ মহীশুর রাজ্যে নিয়ে যাওয় হচ্ছে।

আজ কোন আজাত কারণে মহীশুর রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হছে ! গুধু তাই নয়, আপনি ভনেছেন Philips India Company, যার পশ্চিম বাংলায় বছরে ৬৫ হাজার radio unit তৈরী করার licence ছিল এবং বাড়াবার জন্ম যথন তারা অনুমতি চাইলেন তথন তারা তা পেলেন না। কিন্তু যথন এই Company মহীশুর রাজ্যে কারথানা সম্প্রসারণের কথা বললেন, যথন তাদের বছরে ১২ হাজার radio set তৈরী করার অনুমতি ছিল সেটা বাড়িয়ে তাদের ৭ লক্ষ set তৈরী করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। গুধু একটা/ত্'টা ঘটনা নয়, আমার কাছে বিরাট তালিক। আছে। সেধানে বছক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে শিল্লায়তি, শিল্প বিকাশে এইভাবে বাইরে থেকে আঘাত করা

হয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের মাথ্য যথন কর্মসংস্থানের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছে তথন এইরকম-ভাবে হাজার হাজার মাথ্য তাদের কর্মসংস্থানের স্থ্যোগ-স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ল। এসব থবরে আমরা আশ্বর্য হয়ে গেছি। আজকে স্থপরিকল্পিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিক্লমে প্রচার চালান হছে। এথানে আশ্বায় অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম হছে। এথানে শিল্পোন্নতির কোন স্থযোগ-স্থবিধা নেই। অন্তাদিকে যথন শিল্পতিদের লোভ দেখান হছে; তারা যদি অন্ত রাজ্যে শিল্প স্থাপন করেন বা সম্প্রেমারণ করেন তাহলে তাদের অনেক স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়া হবে, যেমন বিত্যুৎ, জমি সরবাহ, tax-এর স্থযোগ-স্থবিধা ইত্যাদি। আজকে কোন শিল্পতি যদি পশ্চিমবঙ্গে কোন শিল্প স্থাপন এবং সম্প্রেমারণের জন্ত licence-এর আবেদন করেন তথন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যে-কোন আছিলায় তাদের সেই licence বাতিল করে দেন অথবা পিছনে রেখে দেন, এবং দিল্লীতে রাজ্যের যে প্রতিনিধিরা গাকেন তাঁরা সেই শিল্পতির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের স্থযোগ-স্থবিধা কর্ল করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিক্লমে অপপ্রচার করেন—তাঁদের বিভ্রান্ত করে অন্ত স্থাপিত শিল্পে নিয়ে যাবার জন্ত অন্তপ্রাণীত করেন এবং এই চক্রান্তে সব সময়ে তাদের সহযোগিতা করে এ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা। তাই, আজকে এই যে অবস্থা—আমার কাছে list আছে, যদি সময় দেন তাহলে পড়ে দিতে পারি।......

মিঃ স্পীকারঃ আপনি এটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশরের হাতে দিয়ে দেবেন, উনি দেথবেন।

শ্রীমদন মোহন মাহাতোঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বিভাগায় মাজমহাশয়ের নিকট একটা গুকত্বপূর্ণ জরুরী বিষয় উত্থাপন করছি। 'আপনি জানেন আমাদের
পুক্লিয়া জেলা থরা কবলিত জেলা। সেথানকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখেছি পানীয় জলের ভীষণ
মছাব ঘটেছে। বাধ, পুকুর, কৃপ প্রায় সবই শুক হয়ে গেছে। এক-দেড় মাইল থেকে পল্লীর
জনগণকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। মান্ত্য নানা কারণে অর্ধ শুক্ষ পুকুর, যেথানে
গো-মহিষাদিকে স্নান করান হচ্ছে, সেই পুকুরের জল পান করে কোনরকমে বেচে আছে। এই
দৃশ্য যে শুধু মর্মস্কদ নয়, ভয়াবহ এবং ছবিসহ। এই অবস্থা চলতে থাকলে পুক্লিয়াবাসীদের
কলেরা ইত্যাদি মারাগ্রক রোগের শিশার হবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তদানিস্তন যুক্তফণ্ট সরকার এই পানীয় জলের অভাব সাময়িকভাবে নিবারণের জন্ম truck-এ জল সরবরাহ করে বার্থ হয়েছেন। পুরুলিয়ার মান্থ্যকে এই জলকট্টের হাত থেকে বাচাতে পারেন নি। শুধু অর্থ বায় করেছেন প্রচুর এই সমস্তা সমাধানের জন্ম। এই জেলার পানীয় জলের কৃপগুলি—শুকিয়ে যাওয়া, মজে যাওয়া, ধ্বসে যাওয়া কৃপগুলিকে পুনগঠন করে নৃতন কৃপ নির্মাণ করে এবং নলক্প বসিয়ে, এবং স্থানে স্থানে সম্ভব পাতক্য়া নির্মাণ করে—কিন্তু কোন গ্রামেই truck-এ জল দিয়ে নয় এই সংকটের সমাধানের জন্ম মন্ত্রিমহাশয় তৎপর হবেন, এই আশ্তার কাছে আমি করছি।

[ 2-40-2-50 p.m. ]

শ্রীগণেশচন্দ্র হাটুইঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিষয়টির প্রতি এথানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি সেটি আগেই বলা হয়েছে, তা হচ্ছে জলের অভাব। হগলী জেলার জালীপাড়া এলাকায় প্রায় ৪০০ নলকৃপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এই প্রচণ্ড গরমে সাধারণ মাহ্ম জল খেতে পাছে না। তারা এখন হবেলা হমুঠো খেতে পাছে না, কারণ তাদের কোন কাজ এখন নেই। টেই রিলিফের কাজ যেটা চলছে সেটাও খ্ব শঘ্ক গতিতে চলছে। কাজেই সেটা তরাছিত করতে পারলে সাধারণ মাহ্ম হ'বেলা হ'মুঠো খেতে পায়। তারা খেতে তো পাচছেই না, জারুলিকে সামাজ একটু যে জল খাবে, সেই জলেরও কোন বন্দোবস্ত নেই। তাই অবিলম্থে যাতে এই

টিউবওয়েলগুলি সংস্কার করা যায় দেদিকে আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমিত ইলা মিত্র ঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মারকৎ একটি বিষয় এখানে উপস্থিত করছি। মিস সবিতা সিন্হা, এম. এ., ডি. লিট, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা, তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্বক সিলেকটেড হয়েছেন, তার পরে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। কিন্তু গভর্গমেন্ট কলেজের নিয়ম হচ্ছে হু'বছরের মধ্যে কনফার্ম করতে হবে। কিন্তু তাঁর হু'বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গত ২০শে নভেখর, ১৯৬৯ তরিথে তিনি এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন, প্রায় আড়াই বছর হতে চলল, এখন পর্যন্ত তাঁর কনফারমেসন হয় নি। উপরস্ক এখন শোনা যাছে আজকে এইরকম একটা সই হয়ে যাছে যে তাঁর কাকুরীটা চলে যাবে, সেইজলই আমি এটা এখানে তুলছি। এখন একটা জনপ্রিয় সরকার হয়েছে। একজন গভর্গমেন্ট কলেজের অধ্যাপিকা যিনি ডি. লিটও বটে, কোন কারণ না দেখিয়ে ২ বছর উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে, ২ বছরের মধ্যে তাঁর কনফারমেসন হওয়া ইচিত ছিল, তাঁর এইরকম একটা চাকুরী যাবার ঘটনা ঘটতে যাছে, এটা এক নম্বর ব্যতিক্রম টেছে। আর হিতীয় বাতিক্রম শোনা যাছে তাঁর চাকুরী যাতে আজকেই চলে যায় সেইরকম রনের একটা সই হবার বাবস্থা হছে। কাজেই এই সম্বন্ধে অবিলম্থে অনুসন্ধান করে, হস্তক্ষেপ করে থায়থ বাবস্থা গ্রহণ করা হোক।

**জীমহম্মদ দেদার বন্ধ** প্রমাননার অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমগুলীর এবং বিধানসভার মাননীয় সদস্যবন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মি বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশিষ্ট মলিমচাশ্যের। কারণ এটা যদিও আমার এলাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলাচ, কিন্তু এটা পশ্চিম-বাংলার ব্যাপার। গত ডেমোক্রাটিক কোয়ালিসন সরকারের আমলে ভমি সংস্কার কমিটি যে গঠিত হয়েছিল তার মাধানে অনেক ভামিহান ক্রমককে ডি. সি. আরু-এর মাধানে জমি দেওয়া হয় এবং সেই জমিতে তারা চাধ করে, ফসল বোনে। কিন্তু জোতদার এবং জমিদাররা **হাইকোর্টে** কেস করে ইনজাংশন নিয়ে গিয়ে সেথানকার স্থানীয় জেন এল আরু ওর মাধ্যমে সেগুলি দেখালে পরে সেই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়। মানে তারা গরীব, থালা, বাটি, ঘটি বিক্রী করে কিছু এনে তার। সেই টাকা দিয়ে ডি. সি. আরু নিয়েছে। আমাদের এই জনপ্রিয় সরকারের কাছে আমি আশা করবো যে এর একটা স্থবাবস্থা হওয়া দরকার। আমার মনে হয় যে, বোধ হয় ১ লক্ষের উপর হাইকোটে কেম পেনডিং রয়েছে। এটার একটা স্থাচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হলে এই যে গবীব প্রজাবা টাকা দিয়ে ডি. সি. আর এ একটা জমি নিয়ে তারা ফ্রন্স বনে ফ্রন্স থেকে বঞ্চিত, এইভাবে মানে যে ভূমিসংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বা হবে, এটা সত্যি কথা মানে লোকদের কাছে একটা হাস্তরপু ঘটনায় পরিণত হবে। তাই আমি পুনরায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট মান্ত্রমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি যাতে অনুর ভবিষ্ঠতে এই বিষয়ে ঐ যেসমস্ত ইনজাংশন রয়েছে সেগুলি এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে যাতে সেই ইনজাংশন ভেকেট করা হয় এবং তারা সত্যিকারে যে জমি ডি. সি. আর.-এর মাধ্যমে পেয়েছে, তাদের দুখল দিয়ে, চাষ্বাসের স্মযোগ-স্মবিধা যেন করে দেওয়া হয়, এই আমার বক্তব্য।

শ্রীস্থকুমার বন্দোপাধ্যায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ব বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন এবং সভার মাননীয় সদস্তরাও জানেন যে এক বছর বন্ধ থাকার পর সেনর্যালে সাইকেল কার্থানার গত ৩১শে মার্চ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুধ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে ঐ সেনর্যালে সাইকেল কার্থানার কর্তৃপক্ষ বলছেন যে কার্থানাটি নাকি আবার বন্ধ করে দেবেন। তাদের ১কোটি ১০লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে বলেছেন যেহেতু আমি সেনর্যালে সাইকেল কার্থানার

মজত্র, কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী, যদি আরো টাকা আমরা না পাই তাহলে আমাদের পক্ষে কারধানা চালানে। সম্ভবপর হবে না । ইতিনধ্যেই তাঁরা সমস্ত শ্রমিকদের বলতে আরম্ভ করেছেন মেনন ধরুন গ্রভস দেবার ব্যাপারে বলছেন যে গ্রভস দিতে গেলে টাকা নেই, কারধানা বন্ধ হয়ে যাবে। ক্যানটিনের সমস্ত প্র্যোগ-স্থবিধা কেড়ে নিয়েছেন এবং প্রতিদিন শ্রমিকদের বলছেন এ জিনিষ দিতে পারব না, ও জিনিষ দিতে পারব না, কেন না কারধানা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই কারখানার উপর পরোক্ষভাবে ১৫ হাজার এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪ হাজার মাহ্র্যের ভাগ্য জড়িত আছে। কর্তুপক্ষ কারধানা বন্ধ করার চক্রান্ত করেছেন। ১কোটি ১০লক্ষ্ টাকা দেবার পরেও ১নাসের মধ্যে কারধানা থোলা হয় নি। তারা সরকারকে ক্লাক মেল করতে চাইছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলছে কারধানা বন্ধ হয়ে যাবে বদি টাকা না পাই। তার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে একটা আশক্ষা হছে যে কারখানা হয়ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের শ্রজেয় মুখ্যমন্ত্রী মহশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি, কেন না এই কারখানাটি এটারই আশিবাদে থোলা হয়েছিল, সেই চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্ত সরকার যেন সক্রিয় ব্যবহা গ্রহণ করেন।

শ্রীপ্রাদ্যে কুমার মহান্তিঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি শুক্ষম্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুদিন ধরে আমরা দেখতে পাছি যে পার্ক ষ্টিটের মোড়ে যেখানে গান্ধীজীর ঠাচু আছে তাতে আলো দেওয়া হছে না। সন্ধ্যাবেলা খেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত খুরে দেখেছি সেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা হছে না যদিও আগে দেওয়া হত। কাজেই সেখানে যাতে আলো দেওয়া হয় সেজন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আপনার মাধ্যমে আকর্ট করছি।

#### Statement under Rule 346

Mr. Speaker: Hon'ble Chief Minister will now make a statement under Rule 346.

**জীলিজার্থ শল্পর রায়ঃ** মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, সরকার কিছদিন আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০০টি গ্রামে এপ্রিল মাসের শেষে বৈচাতিক শক্তি আনয়ণ করা ছবে। অর্থাৎ কি না ২০০টি গ্রামে নতুন করে বৈচ্যাতিক শক্তি আসবে বা পাওয়া যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমি অতান আনন্দের সঙ্গে বলছি যে ২৩০টি নয় ২৩৪টি গ্রামে বৈতাতিক শক্তি আনার কাজ ২৮শে তারিথেই অথাৎ হু'দিন আগে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ২৩৪টি গ্রামে ১লা মে থেকে বৈত্যতিক শক্তি যাবে। এটা আমার আরো বলা উচিত যে আমরা দেখেছি যক্তস্ত্রণ্ট যথন ছিল তথন বছরে ২৫০টি হ'ত না। আর আমরা এক মাসের ভেতরে ২৩৪টি গ্রামে 👍 করেছি। আমি দোষ দিতে চাইছি না, কেউ হয়ত চেষ্টা করেন নি যার জন্ত পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বনিয়ে। এটা লজ্জার কথা,তঃথের কথা যে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা মাত্র ৭টি গ্রামে বৈত্যতিক শক্তি চিল, এখানে হরিয়ানার মত প্রদেশে প্রতিটি গ্রামেই বৈছ্যাতিক শক্তি চলে গিয়েছে। এটা ছঃখের কথা ছিল বলেই আমরা জনদাধারণের দামনে প্রতিটি বক্ততায় এই বক্তব্য রেথেছিলাম যে এই বৈচ্যতিক শক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মূথে যে কালিমালেপন করা হয়েছে সেই কালিমা আমরা মচে দেবার চেষ্টা করবো। আর সেই প্রতিশ্রুতি অমুযায়ী আমরা ২০০টি গ্রাম সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এবং ২৩৪টি গ্রামে করা হয়েছে। তবে এতে যা অস্ত্রবিধা হয়েছিল সেটাও বলা বাকুড়ার বড়জোড়াতে কাজ যথন চলছিল তথন মেন পাওয়ার ট্রান্সফরমারটা চরি হয়ে গেল, যার ফলে ১৭টি গ্রামে বিহাত শক্তি দেবার কাজটা একটু পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই

চবি যাবার জনা থব কাজের ক্ষতি হয় নি। আমরা অঞ্চ ব্যবস্থা করে, স্রুটেবল টান্সফ্রমার যোগাড ক্রেব বডজোডার ১৭টি গ্রামের ইলেকটিফিকেসনের কাজ করে দিয়েছি এবং ১লা মে থেকেই এই ১৭টি গ্রামে বিচ্যত শক্তি আসবে। অর্থাৎ কিনা ২৩৪টি গ্রামে নতন করে ১লা মে থেকে বিচ্যুত আমি কালকেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়. প্রত্যেক জেলায় যে কয়েকটা গ্রামে শক্তি আসবে। করা হয়েছে বাঁকডায় ৩০টি গ্রামে, বীরভমে ১০টি গ্রামে, কোচবিহারে ৫টি গ্রামে, ভগলীতে ২০টি প্রামে, বর্ধমানে ২০টি গ্রামে, হাওডায় ১০টি গ্রামে, মেদিনীপুরে ৩০টি গ্রামে, মুর্শিদাবাদে ৩০টি গ্রামে. নদীয়াম ২০টি গ্রামে. মালদহে ১৫টি গ্রামে, ২৪-পরগণায় ৩০টি গ্রামে, পুরুলিয়াতে ১০টি গ্রামে এবং এ ছাড়। হুগলী জেলার গোঘাট থানায় ৪টি হয়েছে, এই নিয়ে ২৩৪টি হয়ে গেল। ৪টি গ্রাম হচ্ছে বেদবাড়ী, নল চবি, মেহেরবানপুর, মূলুক সবই হচ্ছে পুলিশ ষ্টেশন গোঘাট। এই ২৩৪টি গ্রামে নতন করে বৈছাতিক শক্তি গিয়েছে। আমি কালকেই সাইক্রোস্টাইল করে মিনিষ্টি অব পাওয়ার থেকে এই গ্রামের নামগুলি দিয়ে দেব। আমি প্রত্যেক মাননীয় সদস্ত মহাশ্যুকে অন্নরোধ করব তাঁরো যেন বিভিন্ন এলাকায় যাচাই করে দেখেন ঠিক্মত বিদ্যাত শক্তি যাচ্চে কি না। এই কাজটা তদারক করে দেখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সহক্ষী পাওয়ার মিনিষ্টারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ধন্তবাদ দিচ্ছি বিশেষ করে পাওয়ার ডিপাটমেণ্ট কর্মী ও অফিসারগণকে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছেন পশ্চিমবঞ্চ। আমরা পশ্চিমবঞ্চে অসম্ভবকে সম্ভব করব এই প্রতিশ্রতি অমুযায়া কাজ করতে যথাসাধ্য চেটা করব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[ 2-50-3-20 p.m. including adjournment. ]

### Motion for extension of time for presentation of Reports of Public Accounts Committee

The Chairman (Shri Deo Prakash Rai): Sir, I beg to move that the time for presentation of the Reports of the Committee on Public Accounts on the Appropriation Accounts and the Finance Accounts of the State for the years 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 and Audit Reports thereon be extended till the 31st March, 1973.

I would like to mention in this connection that the Accounts for the years 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68 and 1968-69 and Audit Reports thereon were laid before the House on 30th March, 1967, 26th July, 1967, 21st March, 1969 and 4th August, 1969 and 17th May, 1971 respectively. But the previous Committees could not examine all these accounts during their tenure due to dissolution of the House by Presidential Proclamation. The Committee on Public Accounts for the year 1969-70 examined the Accounts only for the year 1965-66 and the Audit report thereon and the draft report on the same was prepared but could not be presented to the House The Committee would have to conduct examination of accounts for all these years and would require some time to examine those accounts and submit the reports. Hence I beg to present the motion for extension of time.

Mr. Speaker: I think the motion is accepted by the House. ( Pause )

The motion is adopted.

#### LEGISLATION

## The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972.

Shri Subrata Mukhopadhyay: Sir, I beg leave to introduce the Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972.

( Secretary read the title of the Bill )

Shri Subrata Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972, be taken into consideration.

Sir, the basic development plan for the Calcutta Metropolitan District prepared by the Calcutta Metropolitan Planning Organisation in 1966 envisaged an investment of Rs. 107 crores during the first phase of five years for the development of Calcutta Metropolitan District. A programme could not be taken up for implementation due to lack of funds. Allocation of funds from the State Government's plan programme for C. M, D. development was inadequate to cope with the magnitude of the problem—Rs.42.88 crores only during the fourth plan. A though reappraisal of the problem was done. A massive programme of Rs. 150 crores comprising various sectors of development was identified.

The accelerated programme was decided to be partly financed from receipts under the Taxes on Entry of Goods in Calcutta Metropolitan Area Act. 1970 (President's Act No. 18 of 1970), since re-enacted by the State Legislative Assembly in the current session.

Additional Fund was also considered necessary to be raised by market borrowings, within C. M. D. there are two Corporation and 33 Municipal bodies. It was not feasible to let each of these bodies raise loans. Diffusion of civic authorities among so many local bodies with chronic inadequacy in technical, financial and other resources and proliferation of administrative agency were not conducive to a planned and co-ordinated development of the area which was and still is the crying need of the time.

Calcutta Metropolitan Development Authority was accordingly constituted under the Calcutta Metropolitan Development Authority Act, 1970 (President's Act No. 17 of 1970), for the purpose of financing development programme and servicing of loans raised for the purpose.

The Caltutta Metropolitan Development Authority was also empowered to perform the function of formulation of plans, co-ordination of their execution by itself or through other agencies and supervision of such development projects as are financed by it.

The President's Act was replaced by an Ordinance promulgated by the Governor immediately after the revocation of the Proclamation by the President.

The present Bill seek to replace that Ordinance.

( At this stage the House adjourned for 20 minutes )

[ 3-20-3-30 p.m, ]

শ্রীমতী গীতা মুখার্জিঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই যে আলোচ্য বিল তার উদ্দেশ্য ও সেতুর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে হুগলী নদীর হু'তীরে সারিবদ্ধ শহরপুঞ্জ যা দেখা যায় এবং বর্ধমান কোল্লাজা মহানগরীর পরিমণ্ডলী নামে যার পরিচিত পৌরশন্থ বহিত্তি শহরাঞ্চল ছাড়া ২টি পৌরনিগম এবং অহা ধরনের ৩০টি পৌরপ্রতিষ্ঠান লইয়া প্রায় ৪৯০ বর্গমাইল ব্যাপক যে অঞ্চল সেই অঞ্চল ঐতিহাসিক, বাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণবশতঃ একটা সভ্যবদ্ধ অঞ্চল হিসাবে পবিগণিত। এই কারণে তার স্কুসজ্মবদ্ধ উন্নতিবিধান করাই হচ্ছে এই বিলের উদ্দেশ্য। এখানে এই শহরপঞ্জ শুধ শহরগুলি নয় দারা পশ্চিমবাংলার দর্দর গ্রামে এমন মাতুষ ज्यारक शारम्ब कारक वहें वालाका खानरक बरल भना हता। जात करा मिला मिला वहें যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্ম সরকার কোন গ্রামেই করতে পারেন তাহলে তাঁরা সকলের কালে ধনাবাদের পাত্র যে হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সেই উন্দেশ্যের সঙ্গে দ্বিমত হবে না এমন কোন রাম বৃদ্ধ ভূ-ভারতে আছে বলে জানা নেই। কিছ এই উদ্দেশ কি এই বিলের ছারা সাধিত হবে ? সেই প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। স্বভাবতঃই আমরা চাই এমন একটা সংস্থা তৈরী হোক যে সংস্থা এরকম মহৎ উদ্দেশ্য সাধণের উপযুক্ত যন্ত্র হবে। কিন্তু বিলটা থব ভাল ভাবে পড়ে এ বিষয় ভরদার চেয়ে নির্ভরদা বেশী হয়েছে। বিলের দ্বাধে আমলাতঞ্জের বিচিত্র বসকেলী দেখা যাছে। এর কারণ বোধহয় ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে এই বিল দম্পূর্ণভাবে বড় আমলাদের দারা রচিত হয়েছিল। এই আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অত্তব তাড়াতাড়িভাবে এই বিল আনা হয়েছে। সেইজন্ম যথেষ্ট পরীক্ষা করে এর উপযক্তভাবে প্রির্কেন না করে এই বিল আনতে হচ্ছে। তাই আপনার মাধামে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপস্থাপিত যিনি করলেন সেই রাষ্ট্রমন্ত্রীকে একথা জানিয়ে রাখতে চাই যে এই অবহা বুঝে আমরা বিলের বিশ্রোধীতা করে না। কিন্তু এই বিলে কৃত্ৰুগুলি সমালোচনা আমরা উপস্থিত করব যেগুলি গঠনমূলক হবে নিশ্চয় এবং তার সঞ্চে নিতান্ত নীতিনিষ্ঠ সমালোচনা।

আমরা আশা করবো মাননীয় মধ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সেগুলো বিবেচনা করে দেখবেন এবং সে সম্পর্কে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করবেন। সংশোধনগুলি সম্পর্কে পরবর্তাকালে আমাদের বেঞ্চের মাননীয় সদস্তরা উপস্থাপিত করলে সেওলো সম্বন্ধে আমাদের তরফে আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করবো। এই ভূমিকার সধে সম্বতি রেথে স্বাভাবিকভাবে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ওই যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য যে যন্ত্র তৈয়ারী করা দরকার (সি. এম. ডি. এ বা মহানাগরিক উন্নয়ন প্রাধিকার যার নাম অবশ্য আমি সময় সংক্ষেপের জন্য দি. এম, ডি. এ বলে বলবো যদিও আমি বাংলার পক্ষে কর্বে থারাপ লাগলেও ক্ষোভ কর্বেন না). যাদের উপর সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই বিরাট কর্মকাও রূপায়নের জন্ম সেই সংস্থার যে গঠন অথবা তার যে গঠন প্রণালী তার মধ্য দিয়ে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার মতো উপযুক্ত যদ্ধ করি করে। হচ্চে কি না। বিচিত্র রসকলী এখানে আমলাতন্ত্রের। তারাই সবচেয়ে বেশী জবরদন্ত। একট পরীক্ষা করে দেখুন। ছ'টো সংস্থা প্রাধিকারিক বা অথরিটি। আর দিতীয় সংস্থাতি বলা হয়েছে উপদেশ পরিষদ। এথানে এই ছ'টি সংস্থাতেই আমলাতল্পের প্রতিনিধিত। প্রথম সংস্থাটিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিলে আর যারা রইলেন তারা হলেন তিনজন বড আমলা। মুখ্যমন্ত্রী তো সব সময় থাকবেন না। আর তিনজন মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি। আবার কলকাতা কপেরিশন সরকারের হাতে। সেই সরকার থাকাকালে এই তিনজন মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধির মধ্যে একজন কম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ বিলের মধ্যে আছে স্বায়ন্তশাসন ব্যবস্থার পরিচালনার অভিজ্ঞতা বা পরিচালনায় যে ব্যক্তি অভিজ্ঞ এবং সরকার মনোনীত করবেন তিনি হবেন এবং তিনজনের মধ্যে ছ জন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হবেন। কিন্তু ততীয় ব্যক্তি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সম্পন্ন যে ব্যক্তিকে সরকার মনোনীত করবেন। এথানে অবশ্যই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সম্পন্ন হবেন তিনি যার কলকাতা পৌরসভা বা পৌর প্রশাসনে অভিজ্ঞতা আছে বলে তিনি মনোনীত হবেন তিনি হচ্ছেন থ্যাডমিনিসট্টের। সেটা আইনে লেখা নেই। কিন্তু এই বিলের পিছনে যে মানসিকতা আছে তা হচ্ছে এ্যাডমিনিসট্টের। জবরদন্ত আমলারা তিনন্ধন, জনপ্রতিনিধি মিউনিসিপ্যালিটির ছ্-জন এবং আরও একজন কলকাতার তরফ থেকে তিনিও বোধ হয় আমলাই হবেন। তারপর উপদেশ পরিষদ তার অবস্থা আরও সংগীন। এই উপদেশ পরিষদে ২২ জন থাকবেন।
[3-30 - 3-40p.m.]

মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিলে এই ২২ জনের মধ্যে যে ৬ জনকে নিশ্চিতভাবে জনপ্রতিনিধি বলা যায় অর্থাৎ নিউনিসিপ্যাল কমিশনারর৷ এবং একজন এম এল. এ এই মিলে তাদের মোট সংখ্যা হল পাঁচ, আর নিশ্চিতভাবে যারা বিভিন্ন সংস্থা থেকে আসা, শুধু সরকারী নয়, সরকারী কর্পোরেশন, ট্রাম ইত্যাদি অমুক-তমুক থেকে আসা তার বড় আমলাই হবেন—তাদের সংখ্যা হবে ১১। তাহলে দেখুন ২২—ছেভে দিন মুখ্যমন্ত্রীকে, তাহলে দাঁডাল ২১, ২১-এর মধ্যে নির্বাচিত হলেন ৫ এবং বড় বড় আমলা হলেন ১১, এখন সেখানে ২ জন একুপাট নিয়োগ করার কথা সরকার বলছেন। আমরা এক্সপার্ট নিয়োগ করতে চাই, এক্সপার্ট থাকাই উচিত এবং বিশেষ জ্ঞান যাদের আছে, টেকনিক্যাল দক্ষতা যাদের আছে, তাদের থাকা দরকার কিন্তু তারাই যে বেদরকারী হবেন এইরকম কোন ব্যবস্থা এখানে দেখছি না, বিশেষ করে যে জায়গাটায় এই ক্সজটা আছে তার সামনে আমলা, পেছনে আমলা আর মাঝখানে হঠাৎ তারা সাম<mark>লা হবেন এটা</mark> আমার বিশ্বাস হচ্ছে ন।। এখন আমি ধরে নিতে পারি এখানে আরো সরেস পরিস্থিতি হল। এই বোর্ড জনপ্রতিনিধিত্বের কথা বিবেচনা করবেন। রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে সবাই বলেন এই বিল রচিত হয়েছিল—তা স্বাই আমরা জানি। রচনা যথন করা হয়েছিল কোন নির্বাচিত মন্ত্রিসভা ছিল না এটাও সকলে জানেন। সেই অবস্থায় আমলাতন্ত্রের বিপুল চাপ থাকবে এটাও আমরা জানি। তা সত্ত্বেও আমরা তো এই সব কথা বলছি, এখন একটা রিলেভ্যাও হয়ত আপত্তি উঠতে পারে। আপনি বললেন কি মশাই, এত বড় একটা কাজ তাতে যদি জ্ঞানীগুণী প্রশাসকেরা না থাকেন তাহলে সে কাজ চলবে কেমন করে? বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানদের আপেক্ষিক গুরুত্ব থাকবে না, তবে কি আপেক্ষিক গুরুত্ব থাকবে নিবাচিত প্রতিনিধিদের? হলেনই বা তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাই বলে তাদের যোগ্যতা হবে ? অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা গুনে আমার একটা পুরানো গল্প মনে পড়ে যাছে, আবার গল্পটা এখন কবিতাতেও হছে। স্থতরাং আমি এখানে উদ্ধৃতি না দিয়ে পাচিছ না। একটু সময় যদি যায় মাপ করে দেবেন—সেটা হল—

> বিভা বোঝাই বাবু মশাই চড়ে সথের বোটে মাঝিরে কন বলতে পারিস স্থায়ি কেন ওঠে চাদটা কেন বাড়ে কমে জোয়ার কেন আসে মুর্থ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যালিয়ে হাঁসে। বাবু বলেন সারা জনম মরলি রে তুই থাটি জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনায় মাটি।

এখন এইভাবে ক্ষেপে ক্ষেপে ১২টা জ্ঞানগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার উত্তরে মাঝির কাছ থেকে নির্ভেজাল মূর্থতা পেয়ে বাবু সিদ্ধান্ত করলেন যে মাঝির জীবনের বারো আনাই বরবাদ। মাঝিতো খুবই বিমর্থ, যাই হোক এমন সময় হবি তো হ'ভয়ন্তর তুফান উঠলো। তথন উল্টে মাঝি বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, বাবু সাঁতার জান, বাবু বললেন না তো। তথন মাঝি বললো বিভাবোঝায় বাবু মশাই এখন যে তোমার জীবনের যোল আনায় বরবাদ হয়ে গেল—আমি বাচাই কি করে? তা এখন অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা ব্লবোর জন্ত মনে করবেন না যে আমি সরস্বতী কিছে বিভাস্থানে ভয়েবচঃ। তা নয় সরস্বতীর উপর আমার অগাধ আস্থা, দেবদেবীর উপর বিশ্বাস

থাক আর নাই থাক কিছ সরস্বতী এত বিল্লাকপিণী তথন আমার বিল্লার প্রতি থব আগ্রহ কি বিল্লা বোঝাই প্রশাসনিক কর্তারা হবেন কিনা এটা আমার সন্দেহ আছে। তবে এই কথা বলা বলে কেউ রাগ করবেন না। আমার কথাটা মোটেই এই নয় সি. এম. ডি. এ-তে নৌকা কোন প্রশাসনিক বিছা বোঝাই লোক থাকতে পারবেন না, অবশ্রুই থাকতে পারবেন এবং থাকা তাদের উচিত। অবশ্র একজন টেকনিক্যাল লোক থাকবেন না, তথ্ প্রশাসনিক কর্তারা থাকবে সরকারের তরফ থেকে নিশ্চয়ই এটা ভাববার কথা। যাই হোক প্রশাসনিক কর্তাদের থাকাত আমার কোন নালিশ নেই। এবং তাই শুধ নয়, প্রশাসনিক কথা হলেই যে তাদের বিছা বোঝা বাব মশাইদের মত হতে হবে, তাও কিন্তু আমার প্রতিপাগ নয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিগ বোঝাই বাব মশাইদের মত হয়ে তাঁরা পড়েন এটা সত্যি কথা তব ও অনেক দক্ষ প্রশাসক আচে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, অধ্যক্ষ মহাশয়, ইচ্ছা করেই হোক আর বাধ্য হয়েই হোক, বাং বললাম এইজন্ত আমার যাঁরা সতীর্থ আছেন এথানে তারা একট থেয়াল করবেন, জনসমূত যাঁদের সাঁতার দিতে হয়, জনপ্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই ওটা ভাববেন না, ভোর বেলা থেকে আরু করে রাত্রি পর্যন্ত চললো চললো চললো, লোক আসে লোক আসে লোক আসে আপুনি চান ২ না চান। আপনার লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাথতেই হবে। স্মতরাং ইচ্ছা করেই হোক আর বাং করেই হোক জনসমূদ্রে যাঁরো অনবরত সাঁতরাচ্ছেন অর্থাৎ জন প্রতিনিধিরা, বিশেষ করে যেস কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কাজ হবে তার ানবাচিত প্রতিনিধিরা আরো অধি সংখ্যায় যদি না থাকে, অধ্যক্ষ মহাশ্য়, তাহলে ১৬ জনই বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এটা ি একেবারে অমূলক, অপ্রাস্থিক ? ভেবে দেখুন দেখি।

এবার আম্রন আর এক সরেস আমলাতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ব্যাপার। অর্থাৎ গঠন পদ্ধ উপরোক্ত হ'টি সংস্থায় যে কয়েকজন জনপ্রতিনিধি স্থান পেয়েছে তাঁরাও আবার তাঁদের নি নিজ এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে আদেন নি, স্বাই রাজ্য সরকার কর্ত্ ক মনোনীত হবেন দেখন, অধ্যক্ষ মহাশয়, এই মনোনয়ন এমন একটা বাই হয়ে উঠেছে—আমার ঠাকুরুমার ভীষ স্চীবাই ছিল, আমারও প্রায়ই মনোনয়ন বাইএর কথা মনে পড়ছে। কি রক্ম দেখন, ১৩ ন ধারার ৩নং উপধারায় বলা আছে যে উপদেশ-পরিষদের সভাপতি যথন উপদেশ পরিষদের সভা হ তথন উপদেশ-পরিষদের সভাপতি যদি উপস্থিত না থাকেন তাহলে সেই পরিষদ সভায় ে সভাপতিত্ব করবেন তাও পরিষদের মেম্বাররা ঠিক করবেন না, সভাপতি আগে থেকে মনোনয় করে রেথে দেবেন যে সভায় তিনি না থাকলে কে সভাপতিত্ব করবেন। ভেবে দেখুন আমি য্র আমার ঠাকুরমার স্ফীবাই এর কথা বলেই থাকি মনোনয়ন বিষয়েতে তাহলে কি এমন অপরা করেছি। কপোরেশনের কাউন্সীলাররা আসবেন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কমিশনার আসবেন যাঁরা তাঁদের নির্বাচিত করবেন না। এইরকম ধারা ধরে ধরে গেলে দেখবেন শেষ পর্য এটা অসম্ব। আমরাত বলেছি যে আমলার। এটা রচনা করেছিল, তাদের জ্লাত্ত্বের ম নির্বাচন আতম্ব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এখানে এখন জনপ্রিয় সরকার হয়ে তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থার সংশোধন করাটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় এবং আমা এটাই মনে হয়।

তারপর আর একটা কথা, এই বিলে প্রাধিকারকে অর্থাৎ কিনা যে অথরিটি তাকে খুব ছো করা হয়েছে এবং ছোট করে তার সঙ্গে সঙ্গে তাকেই বেশার ভাগ ক্ষমতা দেওয়। হয়েছে এবং তা সঙ্গে বড় সংস্থা যেটা ইচ্ছে উপদেশ পরিষদ তাকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষমতাই দেওয় হয় নি। কিন্তু, অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা কি ঠিক যে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্ম প্রতি বছর ৪৪ কোটি টাক ধরচ হচ্ছে এবং বৎসরে বৎসরে আরো বাড়বে বলে যাতে আশাস পাওয়া যাছে সেইরকম একট সংস্থায় একটা ছোট বডির দরকার হতে পারে কাজ করবার জন্ম কিন্তু তার পূর্ণ কর্তৃত্ব; সেই ছোট বডিটার উপর থাকবে, অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর যে সংস্থা সে থালি উপদেশ দিয়ে বেড়াবে, তার আর কোন কর্ম নেই এটা কি খুব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হল? আমার তা মনে হয় না। সেই দিক থেকে মনে হয় উপদেশ পরিষদ গঠনের, তার অধিকারের, বর্তমানে যে অধিকার রাথা হয়েছে, কয়েকটি নয়, একটি অধিকার রাথা হয়েছে উপদেশ দান তার বদলে বরং তাকে উচিত ছিল দেওয়া, সে উপদেশ পরিষদ না হয়ে সেটা পরিষদ হিসাবে ব্যবহার করে তাকে সেথানে যাতে প্রাধিকারের অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বাজেট, তার মূল কার্যধারা, কোন প্রানকে কথন অগ্রাধিকার দিতে হবে, সভার সিদ্ধান্ত গ্রোপ্রভাত করা, ডিস-গ্রাপ্রভ করা এবং কোন প্রান কোন এজেন্দি কার্যকরী করবে, এই সব বিষয় সিদ্ধান্ত নেবার উপর, প্রাধিকারের উপর তাদের কিছু নিয়ন্ত্রণ, সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ, এটা খুব দরকার ছিল বলে আমার অস্ততঃ মনে হছে, অধ্যক্ষ মহাশয়।

[3-40-3-50 p.m.]

এট প্রসঙ্গে বলা বায়—অধাক মহাশয় চলে গিয়েছেন, উপাধাক মহাশয়, আপনি বোধ হয় আমার চাইতে ভাল ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এথানকার অনেক পুরানো মাননীয় সদস্তরাও ওয়াকিবহাল ছিলেন, ইতিপর্বে যথন এই বিধানসভায় সি. এম ডবলিউ এ বিল তৈরী হয়. তথন বিধান সভায় এইরকম একটা বিতর্ক উঠেছিল যে বড একটা বডির অধিকার ছোট একটা বডির উপর থাকবে কি না-এইরকম একটা আইডেণ্টিক্যাল অবস্থায় আসেনি, যতটক আমি জেনেছি প্রবর্তীকালে এই বিধানসভায় এই সিদ্ধান্তই হয়েছিল যে বুহত্তর সংস্থাকে গণতান্ত্রিকভাবে গঠন করে তার উপর সামগ্রিকভাবে থানিকটা পরিমাণে অধিকার দেওয়া হোক। আমি একথা বলছিনা এমতাবস্থায় সি. এম. ডি. এ. বিল সি. এম. ডবলিউ এস এ বিলের মত হতে পারে। কিন্তু এটা মূল কথা, মূল নীতি স্বীকৃত হয়েছিল যে বহত্তর সংস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করা এবং সেই গণতান্ত্রিক সংস্থার থানিকটা অধিকার <del>ক্রন্ত</del>ের সংস্থার উপর প্রতিষ্ঠা করা। এই মল কথা আমার মনে হয়, আরও গণতন্ত্র সমত। সেদিক থেকে আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করছি যে এক দিকে ছু'টি সংস্থারই গণতান্ত্রিক চরিত্র আরও বৃদ্ধি করা হোক, অপর দিকে এই বুহতুর সংস্থাকে কেব**ল** উপদেশ দেওয়ার জক্ত মাঝে মাঝে মিটিং বসিয়ে এটাজ ফিক্সড বাই বলে এলাউয়েন্স ইত্যাদি নেওয়ার জন্ম নেম্ভন্ন না করে তাদের এই বিষয়ে ল্যাজ উল্টে সত্যিকারের ভার দেওয়া হোক এই বিলে। অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের উদ্দেশ্য এবং হেতুর বিবরণে আছে, ছ নম্বর অন্তচ্ছেদে আছে যে প্রায়োধিক আর্থিক এবং অক্যান্স সংগতির অভাবে দীর্ঘকাল প্রপীড়িত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পৌর কর্ত্তর যেভাবে ছড়াইয়া আছে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সংখ্যা যেভাবে বাডিয়া চলিয়াছে. সমগ্র অঞ্চলের পরিকল্পিত ও স্থাসমঞ্জন্ত উন্নতিবিধানের পক্ষে তাহা অহুকুল ঘটনা নয়, এবং তারই জন্ম এই মহানগরীর উল্লয়ন প্রাধিকার হচ্ছে। অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশাসনিক কর্তপক্ষের সংখ্যা ফেভাবে বাডিয়া চলিয়াছে তার কি মীমাংসা হল এই বিলের দারা আমি ভাল বঝতে পারি না।। সি. এম. ডি. এ. হল, সি. এম. ডবলিউ এস. এ. রইল এবং শুনছি নাকি বিগত ২৬শে পর্বতের মিটিং-এ— আমার ভুল হলে আমায় সংশোধন করে দেবেন, এই রকম আমি শুনছি সি এম-**ভবলিউ** এস. এ. এবং সি. এম. পি. ও. বিভিন্ন নিজম্ব এজেন্সী মারফৎ এবং বিভিন্ন এজেন্সী মারফৎ এই এলাকার মধ্যে যেসমন্ত নির্মাণ প্রকল্প করবে দেগুলি সি. এম ডবলিউ. এম. এ. ভবিয়তে সংরক্ষণ করবে। তার মানে সে জীবিত থাকবে। সি. এম. পি. ও তার কি হল. সি. এম. পি. ও, থাকবে। কেন একথা বলছি ? ২৬শে তারিথে যে মিটিং হয়েছে তাতে যে রিভিউ পেশ করা হয়েছে তাতে ৪র্থ প্ল্যানে সি এম, পি, ও-এর আইটেম অব এক্সপেণ্ডিচার ধরা হয়েছে— অর্গাল্লাইজেশনান্স এক্সপেণ্ডিচার ১ কোটি ৪ট লক্ষ টাকা। যদি সংস্থা শ্রীবিত না থাকে তারজন্ম

তো আর অর্গানাইজেশনাল এক্সপেণ্ডিচার হতে পারে না? মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি পরগুরামের ভূষণ্ডীর মাঠ পড়েছেন, আমার সতীর্থরাও নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছেন, আর এই গল্প থিনি একবার পড়েছেন, তিনি তো আর তা ভূলতে পারবেন না, ভূলা সম্ভব নয়, সি. এম. ডি. এ. সি. এম. পি. ও., সি, এম, ডললিউ, এস, এ, সব মিলিয়ে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের যে মাল্টিপ্লিসিটি কমানোর জন্ম বন্দোবস্ত করা হয়েছে তা দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? শিবুর তিন জন্মের তিন আরী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী আসিয়া এমন কাও আরম্ভ করল যে ভূষণ্ডীর মাঠে কাক পর্যান্ত পড়া কঠিন হইয়া পড়িল।

এরকম এটি কাকের তৈরী এটি সংস্থায় সকলে থাকবেন এবং প্রশাসনিক বন্দোবস্ত কমপ্লিট হয়ে গাবে এরকম কোন যাতুমন্ত্র আমার জানা নেই। কাজেই ভুগণ্ডীর মাঠে তাকানোর জন্ম জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী নিশ্চরই ব্যবস্থা করবেন। সি. এম. ডি. এ এবং সি. এম. ডবলিউ. এম. এ-কে আপনার। একসঙ্গে করে দিতে পারেন। সি. এম. ডি, এ এবং সি. এম. ডবলিউ. এস. এ. মিলে নতুন সংস্থা তৈরী হতে পারে। সি. এম. ডি. এ একটা ট্টাটুটরি বডি তারা ২জন না হয় মিলল। সি. এম. পি ও একটা সরকারী বভি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলবে এটা আপনার। হয়ত বলতে পারেন। কিন্তু তারও প্রতিকার আছে। আজকে রেডিওতে শুনলাম এবং শুনে থুব আনন্দিত *হলা*ম যে**.** আমাদের পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার একটা নৃতন পরিকল্পনা সংস্থা তৈরী করবেন যে পরিকল্পনা দংস্থা সমগ্র পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্ম পরিকল্পনা করবেন স্কেট প্ল্যানিং বোর্ড। এটা ভাল কথা। এটা হওয়া সব দিক থেকেই প্রয়োগন এটা সকলেই বলছেন। এই ঠেট প্লানিং বোর্ডের হাতে নমগ্র রাজ্যের শিল্প, রুষি পরিবহন, নগর উল্লয়ন, আঞ্চলিক পরিকল্পনা ইত্যাদি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করবার জন্ম নিশ্চয়ই ভার দেবেন এটা আমরা ধরে নিতে পারি। সি. এম. পি. ও-কে সেই দাপ্তার প্ল্যান তৈরী করবার জন্ম সি. এম. ডি এ র যে অঞ্চল তার ভার যদি দেন, সি. এম. পি ও-কে তার এজেন্দী হিসাবে যদি কাজ করান তাহলে আপনারা বলছেন মাল্টিপ্লিসিটি হবে না। আবার মাপনারাই বলছেন সি. এম পি ও রাখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মার্জনা করতে পারি তাহ**লে** এই মলমাষ্টার প্ল্যান তৈরী করবার কাজ তাদের হাতে দেওয়া উচিত। সি. এম. ডি. এ. এবং সি. এম. ডবলিউ এস. এ. মিলে কি হতে পারে ? তার। সেই রচিত মাষ্টার প্ল্যানকে একজিকিউট ছরবার যে প্ল্যান, অপারেট করবার যে প্ল্যান, তার বিস্তৃত বিবরণ, কিভাবে এবং কি কামদার াষ্টার প্ল্যান তৈরী হবে সেটা এই সি- এম- ডি- এ- এবং সি- এম- ডবলিউ- এস- এ- মিলে একস্প্রে করতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে একে কাজে পারণত করবার চেষ্টা চরিত্রও ারা করতে পারেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি এই আইনের মধ্যে আরও **চটি** জনিষ যা পড়েছিলাম তার একটি হচ্ছে প্রশাসনিক সংস্থায়াতে বেশা না হয় এবং আরে একটি চেছে প্রায়গিক, আর্থিক এবং অন্তান্ত সংগতির অভাবে দীর্ঘকাল প্রাণীডিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্যে পৌর কর্ত্ব যেভাবে ছডিয়ে আছে তার প্রতিকার করবার জন্মই নাকি এই সি. এম. ডি. স্বভাবতঃই এই প্রতিকারটা যারা এইসব পৌর এলাকায় ছড়িয়ে আছে অর্থাত ৩৫টি : মউনিসিপাা**লিটি** এবং পঞ্চায়েত তাঁরা চান । নাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এথানে মউনিসিপ্যালিটির যাঁরা কর্মকর্তা আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এই বিষয় বলবেন। সি. এম. ডি. এ ত্রীর ব্যাপারে বর্তমানে যথন অনেক টাকা লেগে গেছে তথন একটা কথা উকিঝুকি দিচেছ যে, াই প্রায়গিক বন্দোবস্তকে আরও গোছানোর জন্ম তবে কি এটা হযেছে যে এই মিউনিসিপ্যা*লিটি*sলিকে দিয়ে আগামী দিনে বেশী কাজ না করিয়ে সি. এম ডি. এ-কে দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বে**শী** গজ করানোর দিকে ঝোঁক দেবেন? এখন পর্যন্ত তার প্রাকটিদ্ নেই, এখন পর্যন্ত বরং তার ্রেটোটাই দেখছি। সি. এম. ডি. এ. নিজে ১টি—২টি কাজ করছেন, সি. এম. পি. ও-র কাছ

থেকে তাঁরা প্র্যান নিয়ে আসছেন, অপরাপর সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্র্যান নিয়ে আসছেন এ সেটা অপরাপর এজেন্দ্রীকে দিয়েকরাচ্ছেন এবং সেই করানোর ভেতরে মেট্রোপলিটন এলাকাগুরি বড় এজেন্দ্রী। কিন্তু তাহলেও একটা ভয় এইসমন্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মনে উকিরু দিছেন কারণ তাঁরা জানেন আমলাতাম্বিক কাঠামো যদি থাকে সেই আমলাতম্বের নির্বাধি প্রতিনিধিরা তাঁদের বড় একটা পছন্দ করবেন না। এই ভয় তাদের আছে। এই ভয় য়ে ঠি নয় এটা অবশ্য ভবিয়তে প্রমাণ করবে এবং আমি আশা করি এটা হবেনা। এটা বাদ দিয়ে ৩৩ পৌর অঞ্চলকে প্রশাসনিক দিক থেকে যদি স্থবিধা দিতে ৽য় তাহলে বড় ছোট না রেখে তাদে একসঙ্গে করে একটা এলাকা করে দিন। অর্থাত যাঁরা জননেতা, মাঝারি ধরণের নেতা বা যাঁকিমিশার ধরণের নেতা হিসাবে পরিচিত হয়ছেন তাঁদের ব্যাপকভাবে এইকাজে যুক্ত করে রাখা জন্ম একটা ব্যবস্থা এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এজেন্দ্রী করার ভেতর দিয়ে রাখতে হবে এটাতে কোনভাবে এভিয়ে যাবার চেন্তা করা নিশ্চয়ই উচিত হবে বলে আমি মনে করি না।

## [ 3-50-4-00 p.m. ]

এখন হচ্ছে কি জানেন, সম্প্রতিকালে কলকাতা কর্পোরেশনের নানাপ্রকার অযোগাতা দেখ দিয়েছে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থপারদেশনের পরে—তার আগে হয়তো কিছু ছিল কিং সম্প্রতি যেন একটা শোনা যাচ্চে ঐ সমস্ত নির্বাচিত পৌর সংস্থাগুলো একেবারে হুনীতির আড্ডা এই বিষয়ে আমি বলতে চাই যে কলকাতা কর্পোরেশনের আজ্ব যা দোষ থেকে থাকুক না কেং সি. এম. ডি.এ. যে বস্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে সি, এম, ডি, এ, যেটকু প্রত্যক্ষ কার্ করেছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশন তার চেয়ে খব একটা খারাপ করেছে বলে আমার জানা নেই এবং তারা যা থরচের হিসাব দিয়েছেন তাতে সি, এম, ডি, এ, যেমন বরান্দ টাকা থেকে কিছ বেই থবচ করতে পেরেছেন, কলকাতা কর্পোরেশনও সেই থাতে অন্ততঃ কিছু বেশী টাকা থবচ কর*ে* পেরেছেন। যদিও সি. এম, ডি, এর অপরাপর পরিকল্পনার অনেক কিছুই কলকাতা কর্পোরেশন আদে খরচ করে উঠতে পারেনি। তাছাড়া এই বিষয়ে সন্দেহ নেই, তথনও কলকাতা কপো রেশনের সাধারণ অবস্থা থব গোলমেলে হয়ে দাভিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে নিবাচিত প্রতিনিথি মাত্রই গোলমাল করেছে, এইরকম ধারনা যদি কারও হয়ে থাকে, সেটা মোটেই ভাল হবে না এবং বান্তবিক পক্ষে ঘটনাবলীও তা সাক্ষ্য দেয়। দেখন ২৬শে এপ্রিল সি. এম. পি. ও যে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করান, সেইসমন্ত এজেন্সিরা কত টাকা থরচ করেছে, তার যে বিবরণ তার পেশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে ১৯৭১-৭২ সালে আদায় মিউনিসিগ্যালিটিকে যা কিছ কাজ করবার জন্ম সি. এম, ডি. এ. দিয়েছিল তার মোট টাকা বরাদ ছিল ও'কোটি এগার লক্ষ টাকা। সেই আদার মিউনিসিপ্যালিটিজ,তারা নিশ্চয়ই থরচ করেছেন এবং ছ'কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা বরং তারা থবচ করেছে। স্মতরাং আদার মিউনিসিপ্যালিটিজ—তাদের পারফরনেন্সের দিক থেকে তারা কিছ খারাপ কাজ করেছে বলে দেখা যাচ্ছে না, বরং ভাল করেছে। আমি আবার বলছি এই বিল এমন নয় যে আদার মিউনিসিপ্যালিটিজ দিয়ে কাজ করাবেন না বরং এথনও করাছেন, কিন্তু এ বিষয়ে যেন-ভবিশ্বতে কাজকর্মের দিক থেকে এইরকমই করানে যায় যে বিভিন্ন সংস্থাকে मिर्य मि. এम. फि. এ. य काक्कर्म क्वारिन, जात मर्सा मिडेनिमिशानिष्ठिला अको वह छान অধিকার করে থাকে, কারণ দেখানে সি. এম. ডি. এ.-র প্রত্যক্ষ সংস্থা এবং অক্তান্ত সংস্থা, এই বিষয়ে বেশ ভাল কাজ করেছে। একদম করেনি তা আমি মোটেই বলবো না। এইরকম বিশেষ কিছ সংস্থা আছে সেইসমন্ত বিষয় আজকে আলোচ্য বস্তু নয়, এবং আমি বলচিও না। কিন্তু আজকে আমার কণা হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপারে তাদের হাতে একঙিকিউটিভ পাওয়ারটা— ব্দর একটু এগিয়ে দেবার দিক থেকে আমি এই কথাগুলো উল্লেখ করছি। আর একটা কথা

হচ্চে এই সি. এম. ডি. এ. সম্বন্ধে আমরা বে এত সমালোচনা করলাম, আপনারা বলতে পারেন-কিন্তু বাস্তবটা তা নয়, সাম্প্রতিককালে সি. এম. ডি. এ. যা কাল্প কর্ম করেছে তাতে লোকের মনে অনেক আশা হচ্ছে যে টাকা প্রদা আসছে। তার একট পরীক্ষা হওরা দরকার সরেজমিনে যে কতথানি ভাল মন হয়েছে। তার ত্ত-একটা উদাহরণ আমি দিচিছ। প্রথম কণা বলে রাখি. সভাষ কথা উঠেছে যে সি. এম ডি. এ. মেলাই টাকা নিয়ে এসেছে-- এই বিষয়টা আমাদের সি. এম. ডি. এ.-র উপর রাগ নয়, নিশ্চয়ই তারা আনবে। কিন্তু সত্য কথাটা লোকের কাচে স্প্র করে বলা দরকার। ৪০ কোটি টাকা ১৯৭১-৭২ সালে সি. এম. ডি. এ. পেরেছে এটা তারা নিজেরা বলেছে, তাদের রিপোর্টে আছে। তার মধ্যে টাকা কোথা থেকে এসেছে—> কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এর আগের বছর যা বেঁচেছিল তা থেকে—পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট প্লামিং-এর বরাদ থেকে ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা—এটি ট্যাক্স থেকে এবং ৪ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাওয়া বন্ধির জন্ম অনুদান ৩ কোটি ১২ শক্ষ, বিশেষ কেন্দ্রীয় ঋণ ৪ কোটি। আর বাজার ছেকে নেওয়া খাণ ৮কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং Bank overdraft ছিল ১কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন থাতে যে টাকা তাঁরা পেয়েছেন ও থরচ করেছেন তার সিংহভাগট হচ্চে সবকারী টাকা। এই টাকা সরকার C. M. D. A.-র হাতে তুলে দিলেন। শেষে যে ৮কোটি ২৫ লক্ষ होका बहा वार C. M. D. A. मार्किंह लान निरम्भाइन । होकांत वाराभारत वला याम बहे সংস্থা বিপুল গৌরবে উদ্বাদিত একটা রেকর্ড। এই সরকারের দেওয়া এত টাকা এটা আসল কথা নয়। এই বিলে বলা হয়েছে—পরিকল্পনা করবেন, রূপায়ণ, সমুভ কিছ বিধান করবেন নিশ্চয়ই C. M. D. A. এ অনেক উল্লয়নমূলক কাজ হচ্ছে – তাতে লোকে আনন্দিত হচ্ছে—তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আগেই বলেছি C. M. D. A. পরের দেওয়া পরিকল্পনা নিয়ে কাজে এগিয়েছেন, পরিকল্পনা নিজে করেন নাই, কাজে এগোবার সময় ঐ execution planningটা ঠিকমত হচ্ছে কি না তা ফলেন পরিচিয়তে। কিন্ধ তার পরিচয় এখনো পুরা পাওয়া যাচ্ছে না।

বন্ধি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা তা C. M. D. A. plan নয়, প্রধানতঃ C. M. P. O.-র কাছ থেকে নেওয়া। এর physical planning করা হয় নাই,—তাই আশংকা – কেবল কাগজের প্রানের উপর দাগ কেটে execution হচ্ছে এদের দ্বারা C. M. P. O.-র নিজস্ব এক্রেন্সি নিয়েছে যেন C. M. D. A.

একটা উদাহরণ দেই—থিদিরপুরে বন্তির প্রয়ংপ্রণালী যেটা তৈরী হয়েছে তার পাইপের ডায়েমিটার হলো ১২ইঞ্চি; সেই প্রয়ংপ্রণালী যথন গিয়ে কপোরেশনের পায়ংপ্রণালীতে পড়লো, যথানে কপোরেশনের পাইপের ডায়েমিটার ৯ইঞ্চি। বলুন তো এটা কি করে সম্ভব হবে ১২ইঞ্চি ব্যাসের পাইপের ময়লা ৯ইঞ্চি ব্যাসের পাইপের মধ্য দিয়ে নেওয়া ? কাজেই execution-এর সময় একটা physical checking আনা প্রত্যেক কাজের। এদিক থেকে কাজের রেকডটোকে মোটেই উজ্জেশ বলা যাছেই না।

তারপর material planning সম্বন্ধে কোন কথা বললে হয়ত আপনারা রাগ করবেন জানি।
তবু একটু না বলে উপায় নাই। যেথানে ৪০কোটি টাকার উপর কাজ হবে, কলকাতায় সেধানে
১০কোটি টাকার মালমসলা সরবরাহের স্বন্ধু ব্যবস্থা নাই—না সিমেন্ট, না ইস্পাত ইত্যাদি,
ওয়াগন নাই। Wagon shortage, wagon shortage, wagon shortage—এই সব কথা
ভনছি। এটা বাস্তব ঘটনা। এটা বুঝি তবু স্বন্ধু প্লানিং করতে হবে এবং সেইরকমভাবে
material planning যদি C.M.D.A. না করেন, তাহলে কাজের সময় মুফিল দেখা দিতে বাধ্য—
মুফিল দেখা দেবে।

ে আবার বেশী বলবো না, এবার শেষ করে এনেছি। নমুনা যা দেখছি, সেই সম্বন্ধে একটু অভিযোগ করছি। পরীক্ষায় পাশ করিয়ে নিয়ে অভিযোগকে ফেল করিয়ে দেবেন—তা মোটেই আমি অফভব করছি না।

তারপর C. M. D. A.-এর প্রচার কার্য্য কি রকম চলছে তার কথা একটু বলা দরকার এই প্রচার কার্য্যের জন্ম নাকি ১২ লক্ষ টাকা থরচ হয়েছে জানি না সত্যি কি না। তবে আমার বাড়ীতে তো বেশ মোটা চক্ চকে কাগজ পত্র এসে পৌচেছে। হয়ত C. M. D. A. আরো ভাল করে থাকতে পারে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বলতে চাই—relevant সমালোচনা নীতিগত সমালোচনা আমি এখানে উপস্থিত করেছি এবং আমার amendmentও আমি move করেছি। আমি আশা করি আপনার এর অন্তর্নিহিত প্রধান Spirit ও বক্তব্য অগণতান্ত্রিক Sting, আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতার দোষ ক্রটি সম্বন্ধে যে যে অভিযোগ করেছি তা দূর করবার জন্ম যা উপযুক্ত ব্যবহা তাই গ্রহণ করবেন, তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের হুদ্পিও এই ক্লকাতা—তাকে টাকা দিয়েও উদ্ধার করা যাবে না।

[4-00-4-10 p.m.]

Shri Abdur Rauf Ansari: Mr. Deputy Speaker, Sir, I whole-heartedly support this Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972, which has been placed by the Minister of State. Sir, you know this is an era of science technology and planning. While these are developing similarly human requirements are also developing by leaps and bounds. Now the State of West Bengal and this city of Calcutta and its suburbs have their problems. In order to fight the growing population and the problems arising out of this growing population and in order to meet the civic amenities of the human being residing in Calcutta, in the greater part of Calcutta, may I say, in the whole of West Bengal it is very much essential that the State should come forward with certain plans. It is really a very happy thing and it is a pleasure that at least this Government has come forward with a planning for 35 Municipalities and two Corporation. You know, Sir, most of these civic bodies of West Bengal, may I say, of the country-you will find from books of the accounts, the balance and the accounting system-are mostly lacking in the fund. Most of them finish their balance at the end of the month in order to meet the establishment charges. So what to speak of planning for development. It is a problem for the municipalities even to meet the contractors' bills, to keep the maintenance from day to day and so how can they think for development and planning? So to fight the problems arising out of the civic requirements the emergence of this C. M. D. A. has brought a blessing in disguise to many people in the matter of civic amenities. Mr. Deputy Speaker, Sir, you go to Chowringhee, you will find palatial and attractive buildings and air-conditioned hotels If you go hundred yards east of Chowringhee you will find that men are living in the bustees in inhuman way. I live in that area. I have seen their conditions. C. M. D. A. came there to a great rescue of these people. They had never thought that they would see electric light, they had never thought that there would be electric bulbs, they had never thought that they would be relieved from service privy, they had never expected that their drainage system would be improved because they had very limited resources of their own to improve it. But the C.M. D. A. had started their operation for improvement of these bustees and even now they are working for this purpose. I find now that their privies Their kutcha roads have been made pucca. You know, have been remodelled Sir in the rainy season particularly in Calcutta some of the roads are full of water and muds and all that, and the condition of the bustee people becomes oo bad. It was the C M D A who came into operation and worked for their improvement. Now it is gradually improving. As I have said some of the kutcha roads have been made pucca and some other roads are going to be These things have not been done so far due to financial in capacity of the landlords and due to poverty of the people living their. Their latrines were out of date, they could not remodel it, they could not construct and remodel anything up-to-date as they have no financial capacity but the C. M. D. A had come to help them and had improved a lot and would continue to improve. The C M D A is a planning body and in the Calcutta Corporation it is functioning within 35 municipalities including two Corporations it is functioning.

Of course, the performance is not so speedy as it was expected. But there are other factors also I came to these bustees in 1970, in the beginning of fanuary. The work, for improving these bustees, was taken up then but even oday it has not been completed in the Calcutta Corporation area. Similarly here are various other factors, one of the important factors is that the Calcutta Corporation has got limited number of contractors in the city who are working. think they have the capacity of 10 thousand, but they have secured the contracts of 10 to 12 lakhs. What they are doing? They have started work n one bustce but the work is not up to the mark. Then they take up another bustee. When there is hue and cry in the other bustee they accelerate their peed in that bustee Things are going on in these ways and hence the delay. br. we have got young, educated, unemployed engineers. Let us make some co-operative societies and employ the engineers. Give them a chance and if hey come forward and take up the work in Calcutta and outside in the other nunicipalities which come under the C. M. D. A., I think, they will do the work n a better way, and they will do the work efficiently, patriotically and speedily Sir, C. M. D. A. cannot do the work alone because there are other nunicipalities. They have also been given certain amount of help. These nunicipalities have other difficulties. They have not got the technicians, they are acking in men, they are lacking in technicians, lacking in engineering staff. so the subsidy comes from the C. M. D. A. Of course the Calcutta Corporation have enough men and they have their own way of working. But sometimes he C. M. D. A. also helps them and in fact, in most of the cases the C. M. D. A. s helping in their work. Formerly, the C. M. D. A. came into existence only with the purpose of undertaking drainage schemes and water supply schemes and a few other things. But I am very happy to know that the C. M. D. A. hs increased and expanded the area of its activities. It is not only limited to vater supply and drainage schemes now but it has extended its area of activity o the field of education and even to burning ghats and burial grounds. They are also going to give subsidy to these. Sir, I have got much to say but the time s very short, I support this Bill because I think that it has brought blessing in lisguise to the people of Calcatta, to the people living in the bustee area although ome may say that the bustee area has given birth to the anti-social elements. But the problem is very serious. We have pledged ourselves to 'Garibi Hatao' o bring socialism and to improve their living conditions. That is our commithent. In order to fulfil this commitment the C. M. D. A. is coming forward. The poorer sections of the people never dreamt that their bustees would be onverted into pucca buildings, there would be good drainage system because hey had no money to do all these things out of their own money. So naturally,

they are grateful to the C. M. D. A. for providing them with such civic amenities as are enjoyed by the people residing in the Chowringhee area. Now, one thing I must say, Sir, that from amongst these bustee peoples there are students who are getting positions in the University Examinations, getting ranks from first to tenth places although it may be a fact that the anti-social elements give birth to their children there. Their children also occupy high class marks in the Higher Secondary Examination, in the High School Examination and in the Pre-University Examination. Sir, the C. M. D. A is helping them in order to remove their poverty, to bring in socialism and so on and so forth.

(At this stage the red light was lit)

Sir, I do not want to violate your orders, The red signal is always an alarming signal. Once again I say that I whole-heartedly support this Bill The Authority will be composed of 7 men of which four persons are elected and three persons are from the Government side along with the Chief Minister who is very much competent. The Bill has been drafted in a very nice way and if do not think any change is necessary. Proper thinking has been given on it for the efficient running of the C, M D A. I again support the Bill and I think the entire House will support it. Thank you.

[4-10-4-20 p.m.]

ত্রীমনোরঞ্জন প্রামাণিক : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সি, এম, ডি-এর বিলের আলোচন।য অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমি বলি সরকার বর্তমানে যে সমত্ত প্রকল্প গ্রহণ করছেন সেহ প্রকল্পে সমস্ত সার্থক রূপদান হবে তথনই, যখন সরকারী আমলারা ঠিক্মত কাজ করবেন। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে চাই যে সরকারী আমলাদের কাজের তদারক কর্মন তাদের প্রতি নজর রাখুন। কলকাতার একটা বিরাট অঞ্জ হচ্ছে বস্তি। এই বস্তি অঞ্চলের কথা বলতে গিয়ে আমি এ কথা বলবো যে আজকের দিনে একজন মাত্রষ শাততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বা বড় বড় অট্টালিকায় বাস করবেন আর একজন মামুষ বন্তির নরককণ্ডের মধ্যে বাস করবেন, এটা কথনই হতে পারে না-সমর্থন করা যায় না। তাই আমি বন্তি উন্নয়নের প্রসঙ্গে আপনার মাধ্যমে একটা প্রস্তাব রাথছি। এই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ না করে বস্তির উপর আচ্ছাদন দিয়ে ঢালাই করতে হবে এবং তার উপরে কতকগুলি কক্ষ নির্মাণ করতে হবে। ৰ্ষ্টিৰাসীর। উপরের নির্মিত কক্ষে উঠে যেতে পারবেন। তারপর যথন নিচের বস্তি ফাঁকা হয়ে याद ज्थन मिश्वन ज्लाम मिरा स्थान वाजात टेजी करा वास्य ववः स्मरे वाजारात जिलास বন্তিবাসীরা কেনাবেচা করতে পারবেন এবং এর দারা বর্তবানে হর্কাসদের সমস্তার এবটা সমাধান করা সম্ভব হবে। এই সি, এম, ভি, এ-র বিলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আপনার মাধ্য সরকারের একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমানে সরকার শুধু মাত্র কলকাতা? উন্ধতির জন্ম বাস্ত। কলকাতার উন্নতির জন্ম সি. এম. ডি. এ, করছেন, হাওড়ায় দিতীয় সেতু নির্মাণ ও অক্সান্ত প্রকল্প বৃদ্ধতি আমাদের এগুলি প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আফি একথা বলতে চাই যে আমাদের গ্রামবাংলার কথাও যেন সরকার চিন্তা করেন। গ্রামবাংলা থেকে এসেছি আমি বলতে চাই যে সরকার যেন গ্রামবাংলার উন্নতির জম্ম সচেষ্ট হন প্রামবাংলার মধ্যে একটা দারুন ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্তমানে বিরাজ করছে, সেথানে বিরাট একট বেঁকার সমস্তা রয়েছে। বর্ষার্দিনে সেথানে রাভা ঘাটের যে অবস্থা হয় তা নিশ্চয়ই আমাদে অনেক সদস্তই জানেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি গরীব ভাইবোনদের কথা বলতে চাই, যাদের চাতে ৰিভু নাই, অন্ন নাই, বন্ত্ৰ নাই পশ্চিমবাংলার এক বৃহৎ অংশ হচ্ছে এই গ্রামবাংলা। গ্রামবাংলাঃ কথা বিশেষভাবে চিস্তা করতে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশরকে অন্পরোধ করছি। হাওড়ায় দিতী

সত নির্মাণ করা হচ্ছে কলকাতার উপর চাপ কমাবার জন্ত কিন্তু আমি বলবো ষে একটি, ছটি, তিনটি সেতৃও যদি করেন তাহলেও কলকাতার উপর চাপ কমান সম্ভব হবে না। কলকাতার চাপ ৳দি কমাতে হয় তাহশে স্বৰ্গত বিধানচন্দ্ৰ রায়-এর যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই পরিকল্পনায় আছে কলকাতার বড় বড় অফিসগুলিকে স্থানাস্তরিত করতে হবে। কল্যাণী, ব্রধুমান, জুগুলীর বিভিন্ন জায়গায় অফিসগুলিকে স্বিয়ে যদি নেওয়া হয় তাহলে কলকাতার উপর চাপ কমবে তা নাহলে এই চাপ কমান যাবে না। আজকে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি বিষয়ে সবকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মছি। বরুণ সেনগুপ্তের একটি আটিকেলের একটা হিসাবে জানা যায় ্য সি. এম, ডি-এর নানা কাজকর্মে বুহত্তর কলকাতায় প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এর মধ্যে ১৮ হাজার লোক অন্ত রাজ্যের এবং মাত্র ২হাজার হচ্ছে স্থানীয় বেকার। এটা একটা বিরাট বৈষম্য। এ বিষয়ে খুব জ্রুত একটা কিছু করা চাই—স্থানীয় বেকারদের নিয়োগের জন্ত। ক্ষ্রীননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়াবহ বেকার ্দিনতা রয়েছে দেই বেকার সমস্তাকে যদি দূর করতে হয় তাহলে গানীয় লোকেদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, এবং বাঙ্গালী বেকারদের অধিক নিয়োগ করতে হবে, এই প্রস্তাব আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে রাখছি আপনার মাধ্যমে। আমি এই প্রসঙ্গে বলবো যে, গ্রামবাংলার উন্নতির জন্ম সরকারকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে সমগ্র পশ্চিমবাংলাকে ভাগ করে যদি এক একটা জোনাল ▼ ডভেলাপমেণ্ট কাউন্দিল তৈরী করেন তাহলে নিশ্চয়ই এটার দারা গ্রামবাংলার সমস্থার কিছ অংশ দর হবে ।

পরিশেষে আমি আর একটি কথা নিবেদন করবো যে বর্তমান সি, এম, ডি, এ-র কাজের দিকটা কতটা হছে দেটা এই বিলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছে দেওয়া হয় নি । কিন্তু প্রচারের মুপরিমাণটা অধিক সংখ্যায় হছে এবং এই প্রচারের জন্ম সরকারের অপেক অর্থ বয়ে করা হছে । কিছুদিন পূর্বে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় একটি লেখার মাধ্যমে সি, এম, ডি, এ-র মধ্যে অনেক ইয়ত ধরনের প্রকল্পের কথা বলেছিলেন । কিন্তু এই বর্তমান প্রকল্পি সেই রাজ্যপালের ভাষণের সপ্রে কিছুটা তফাৎ আছে, এটা আমি লক্ষ্য করছি । তাই এই বিবয়ে আমি আপনার মাধ্যমে মার্মমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । এই বিলের প্রতি আাম পূর্ব সমর্থন জানাছি এবং সেই সপ্রে সক্ষে প্রামবাংলা যে পশ্চিমবন্ধের রহং অংশ, সেই গ্রামবাংলার উন্নতির জন্ম আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাছি । সেই সঙ্গে সদ্ধে আমি বলব যদি দেশের বিরটি অংশ যে গ্রামবাংলা সেই গ্রামবাংলাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কলকাতার উন্নতির জন্ম সরকারে পতন হরেই । সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করে যদি কেবল মুগে রক্ত সঞ্চালন হয় তাহলে তাকে যেমন ইয়ের বলা যায় না, তেমনি পশ্চিমবন্ধের যে বৃহৎ অংশ গ্রামবাংলা সেই অংশকে বাদ দিয়ে শুধু শিক্ষকাতার উন্নতির জন্ম যদি সরকারে সতিই হন তাহলে সমগ্র দেশের উন্নতি, দেশের জন্তগতি হরে বলে আমি মনে কবতে পারি না । জয়হিল ।

শ্রীশিনির কুমার ঘোষঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্থার, আমার নামে যে সংশোধনী প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে কিছুটা ক্রটি আছে, দেটা আমি প্রথমে সংশোধনের জন্ম বলছি। ব (এইচ) যেটা আছে দেটা হবে eleven elected representatives of the municipal corporations and other municipalities within the Calcutta Municipal Area. এটা ক্যালকাটা মেটোপলিটান এরিয়া হবে, বোধ হয় মিউনিসিপ্যাল এরিয়া লেখা আছে।

মিঃ ভেপুটি স্পীকারঃ আপনি ক্লজের কথা যেটা বলছেন সেটা সেকেও রিডিং-এ বলবেন।
যধন ক্লজ বাই ক্লজ ধরা হবে তথন আপনি এটা বলবেন। আপনি যদি এটামেওমেণ্ট করেন

তাহলে সেটা সেকেণ্ড রিডিং-এ বলবেন। এখন এমনি আপনার যা বক্তব্য সেটা বলুন। ক্লজ নিয়ে যথন আমরা ধরবো তখন আপনি বলবেন।

**জ্রীশিশির কুমার ছোম:** মি: ডেপুটি স্পীকার, স্থার, সি, এম, ডি, এ, বিল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই কথা প্রত্যেক সদস্তই বলবেন যে অনেক দিনের অবহেলিত কলকাতা মহানগরীর এখন এই সি, এম, ডি. এ-র মাধামে যেভাবে উন্নতি করবার চেল্লা করা হচ্ছে তাতে পৌর অঞ্চল এবং কলকাতা সহর সকলেই আনন্দিত। কিন্তু এই প্রকল্পকে স্টিকভাবে রূপ দিতে গোল যাদের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে আজ বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তবা তলেছেন, আমিত আমার বক্তব্য রাথচি। কেবলমাত্র যদি আমলাদের উপর এত বছ প্রকল্পের রূপ দেবার চেট্টা করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে এই এত বড প্রকল্পকে সঠিকভাবে রূপ দেওয়া যাবে না। ডেপটি স্পীকার মহাশয়, যারা বিভিন্ন পৌরসভায় আছেন তাঁদের এই অভিজ্ঞতা আছে যে যেভাবে কাজ **হচ্ছে সেইভাবে কাজের জন্ম** এই সি. এম, ডি, এ-র টাকা দারুনভাবে অপচয় হচ্ছে। ব্যাপারটা স কি ? ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে রাস্তা হল। রাস্তার টাকা পাওয়া গেল, রাস্তা মিউনিসিপাল কর্তপক্ষ করে দিলেন। তারপর এলো জলের পাইপ। অর্থাৎ যে রাস্থা আমি তৈরী করলাম **সেই** রান্তা আবার খুঁড়ে ফেলে জলের পাইপ বসল এবং জলের পাইপের সেই রান্তা মেরামত হতে না হতেই আর একটি প্রকল্প এসে হাজির হল, সেটা হল স্কার লাইন। অগাৎ কিনা যে রাস্তাটি আমরা তৈরী করলাম অন্ততঃ শীঘ্রই আর এই রাগ্রাটি কাটা হবে না। কিন্তু আমাদের প্রকল্পের ক্র**টির জন্ম, প্রায়রিটি** বেসিসে যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা না হবার জন্ম ঐ রাস্থাগুলির আবার দরবন্ধা হল, সি, এম. ডি. এ-র টাকার অপচয় হল এবং মান্তবের যে অস্কবিধা ছিল সেই অস্ত্রবিধাগুলি রবেই গেল।

# [4-20-4-30 p.m.]

**ডেপটি স্পীকার মহাশয়, এই যে সব এজেন্সির মাধ্যমে সি, এম, ডি, এ কাজ পরিচালনা** করছেন সেই সমন্ত এজেন্দির অবস্থা কি ? আমি মনে করি এই কাজগুলি যদি সেই সমন্ত পৌর অঞ্চলের পৌর কর্তপক্ষের মাধ্যমে করানো সম্ভব হত তাহলে বোধ হয় আজকে পৌর অঞ্চলে যে অম্ববিধা দেখা দিয়েছে সেগুলি দেখা দিত না। স্থার, আপনি জানেন, এই গ্রমের দিনে পানীয় জল নিয়ে চারিদিকে কি হাহাকার দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা থরচ করে পৌর-সভাগুলির পানীয় জল প্রকল্প চাল করবার জন্ম পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংকে দায়িত দেওয়া হল। তাঁরা করলেন। কি করলেন সেটাতে পরে আসছি। তাঁরা একটা দাঁত করালেন। তারপরে যথন পৌরসভাগুলি চাইলেন এই বলে যে তোমরা এবারে প্রকল্পগুলি আমাদের হ্যাও ওভার কর সেই সময় দেখা গেল যে অজম্র লিক। সমস্ত রাস্তাঘাট ভেসে যাছে। এমন কি নতুন যে সমস্ত রাস্তা সে সমস্ত রা**ত। খুঁড়ে লিক সারাতে হয়।** যথন বলা হল এগুলি সারিয়ে দাও, তারা বললে, যেহেতু <sup>ব</sup> কন্টাকটর টাকা মিটিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে অতএব এ আর রিপেয়ার করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে আমরা জানি, করেকটি পৌরসভা তারা পানীয় জলের প্রকল্প চালু করতে পারছে না। কিন্তু যদি মিউনিসিপ্যালিটর স্থপারভিসানে থাকতো, যদি এখানে লোক্যাল অথরিটি—তাদের স্থপারভিসান থাকতো তাহলে কণ্টাকটাররা যেভাবে ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে যারজন্ত সমস্ত পাইপ লিক হয়ে গিয়েছে এরকম কাজ হতে পারতো না বা লোক্যাল অথরিটির স্থপারভিসানে থাকলে নিশ্চয় এতটা অপচয় হোত না। সেথানে সে প্রকল্প যথাযথভাবে হত। অন্ত দিকে ইরিগেশান এও ওয়াটার ওয়েজের দায়িত্বে যে থান্স কাট্রা বা যে ডেনেজের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দেগুলির অবস্থা দেখুন। প্রথমত: যেথানে যেথানে কাজ করছেন—য়েছেতু তাদের লোক্যাল অথরিটির সঙ্গে

যোগাযোগ নেই বা প্রকল্প করার সময় কোন রিপ্রেজেনটেটিভ বা রিপ্রেজেনটেসান অব দি লোক্যাল অথবিটি না থাকায় এমন প্রকল্প তৈরি করছেন যে প্রকল্প ক্রটিপূর্ণ। কোথাও আংশিক-जारत हारा तक हारा আছে, কোথাও একদম সম্ভব হচ্ছে না। এই যে অবস্থা যার জন্ম সি. এম. ডি. এ, : আই, এণ্ড ডব্ল কে যে টাকা দিয়েছেন সে টাকার বেশীর ভাগ ফেরং যাবে। এই যে অবস্থা এর সমাধান করতে গেলে প্রথম কথা হচ্ছে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করলে এই সমস্থার সমাধান ুবে না। যদি এখানে জনপ্রতিনিধিমলক জেনারেল কাউনসিল থাকত, যদি জনপ্রতিনিধিরা এখানে বক্তব্য রাখার স্মযোগ পেতেন—বিচার করবার, প্ল্যান দেবার স্মযোগ পেতেন তাহলে এই গটনাঞ্চলি ঘটতো না এবং এই প্রকল্পঞ্জলিকে তাঁরা আরো তরাঘিত করে আরো স্মষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারতেন। স্থার, আপনি জানেন, বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বা বিভিন্ন মিউনিসি-প্যালিটিতে—যেমন ধকুন ব্যাবাকপুর সাবডিভিসনের কথা—সেখানে সি, এম, ডি, এ,-র কাজের জন্ম কর্তপক্ষ দুটি বোলার রেখেছেন। সেখানে সময় বেধে দেওয়া হয়েছে, তাডাতাড়ি সমস্ত **অঞ্চলে** কাজ করতে হবে অথচ মাত্র ছটি রোড রোলার থাকার দক্তন সমস্ত অঞ্চলের কাজ পড়ে আছে. সেথানকার কাজ তরান্থিত হচ্ছে না। এদিকে মনস্তন আসছে কাজেই স্বাভাবিকভাবে এ বছরের জন্ম কাজ হেল্ড-আপ হয়ে যাচ্ছে। স্থার, আমরা ব্রতে পারি যথন টোন চিপুস পাওয়া যায় না ভবাব আসে ওয়াগান পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ব্যতে পারি যথন ছেন বন্ধ হয়ে আসে তথন সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না বলা হয়। কিন্তু যথন গ্রামবাংলা জলে ভাদে সি. এম, ডি, এ: আই. এণ্ড ডব্লকে প্রচর টাকা দেয় তথন যদি সেখানে জনপ্রতিনিধিরা থাকেন তাহ**লে নিশ্চয়ই তাঁরা** এ বৃদ্ধি দেবেন যে এখনই তোমরা পাকা করতে না পারে, ই'টের দাম যদি বেশী থাকে, সিমেণ্ট যদি পাওয়া না যায় তাহলে একটা কাজ করতে পারো। সেটা হচ্ছে, গ্রামের হাজার হাজার বেকার থবকদের নিয়ে এসে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কাঁচা ডেন করে দাও যাতে আগামী মনস্রনে গ্রামের মাসুষ জলের হাত থেকে বাচে। স্থার, সেটা করা যেত কিন্তু সে কথা আজ কে বলবে? আমলাতম যে হিসাব করে দিয়েছে, যে প্রকল্প করে দিয়েছে সেটা অন্ড, অচল। কাজেই স্থার. এইভাবে যদি করা যেত অর্থাৎ যে সমস্তা আছে সেই সমস্তার নাডির সাথে যদি যোগাযোগ থাকতো তাহলে সমাধানের রাস্তাও বের করা যেত। সেই স্লযোগ করে দিতে হবে। সেজস্ত মিঃ ডেপটি স্প্রীকার, স্থার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই স্থানর প্রকল্পটিকে সঠিক রূপ দেওয়ার জন্ম যাতে এর পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্বের ভাগটা বেশী মাত্রায় থাকে, যাতে বিভিন্ন পৌর সভার মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবার স্থযোগ থাকে, যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্তব সি. এম. ডি. এ.-র টাকা প্রপার্লি ইউটিলাইজড যাতে হয় তারজন্ম অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার জন্ম আপনার মাধানে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে অন্তরোধ করব। তাঁরা এই যে এ্যাডভাইসারি কাউন্সিল এটাকে জেনারেল কাউন্সিলে রূপ দিন, জেনারেল কাউন্সিলে রূপ দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্যস্তক করবার বাবস্তা করুন। পৌরসভা অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন এজেন্সীর মারফৎ যে কাব্স করাবার চেষ্টা হচ্ছে দেই এজেন্সির মারফং কাজ না করে ডাইরেক্ট পৌরসভার মাধ্যমে যাতে কাজ হয় তার জন্ম যেন চেঠা হয়, পৌরসভাকে যেন স্থপারভাইজিং অথরিটি দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে অপ্রয় ক্রটি দেখা যাচ্ছে भেই ক্রটির হাত থেকে আমরা বাঁচৰ। সেজস্থ মি: ডেপটি স্পীকার, স্থার, আমি বলতে চাই সি, এম, ডি, এ,-র কাজে বহু স্থানে আপনারা দেখবেন ১২ লক্ষ টাকা, ফাৰ্স্ট ফেজে ৫ লক্ষ্ক, সেকেণ্ড ফেজে ৭ লক্ষ টাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে দেওয়া হল, সেথানে রাস্তা খুঁড়ে অন্ত লাইন ঢোকাবার জন্ত যে কত টাকা অপচয় হয় তার ঠিক নেই। এই যদি অবস্তা হয় তাহলে আগামী দিনে আমাদের সি, এম, ডি, এ,-র জন্ত কেবল টাকা আক্ষমন করলেই হবে ना, महे होका याट अभानि इंडेंटिनारेक्ष रुव, महें होका यथार्थ वावक्र रुव याट भोवमणात. গ্রামের উপকার হয় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেজন্ত আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে প্রকল্প এই

প্রকারে অক্ত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা নিশ্চরই মনে করি এক্সপার্ট থাকা দরকার, আমলা, এক্সপার্ট থাকা দরকার। আমলা, এক্সপার্টদের বাদ দেওয়ার কোন যুক্তিনেই, কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা তক্তপ থাকা উচিত যাতে গ্রামের যে মূল সমস্তা, অন্যান্য সমস্তা—সেটা গ্রামের মাহ্য মিলেমিলে প্রকল্পগুলি ক্রপায়নের সময় উল্লেখ করতে পারে। পরিকল্পনা হলে পেলে সেটাকে ক্রপ দেওয়ার সময় প্রতিনিধির। যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমি সংশোধনীর সময় এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা রাথব।

**ন্দ্রিয়ন্ত্রত দেলার বক্স**ু মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে কলকাতা মহানগরী প্রাধিকার विश्वयक, ১৯१२, राष्ट्री माननीय मधामन्त्री महानय अन्तरहन, राष्ट्री माननीय बाहिमन्त्री महानय विधान সভার উত্থাপন করেছেন, এই বিলকে আমি স্বাস্তকরণে এবং সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচিছ এবং এই বিলের দ্বারা ৪৯০ বর্গমাইল ব্যাপি যে বিরাট মহানগরী উপকৃত হবে তাতে আমার দঢ বিশ্বাস বয়েছে। এজন এই বিলেব উত্থাপনকারী মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আনাচিছ। এই বিলটা হচ্ছে অথবিটি প্রাধিকার, এটার দরকার ছিল এবং এর আগে এর প্রয়েক্তনীয়তা উপলব্ধি করে রাষ্ট্রপতি শাসনে এটা অর্ডিক্যান্স রূপে এসেছিল। অনেক চিন্তা করে **দেখা হরেছে যে এটার দরকার আছে। এটা বিভিন্ন এলাকা**য় বিভিন্নস্থানে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ছাতে ছিল, তখন তারা ঠিকমত উল্লয়নের জন্ম পরিকল্পনা এবং রূপায়নের মধ্যে কোন সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি এবং তাঁদের সেই আর্থিক সঙ্গতি এবং অক্তান্ত সঙ্গতির অভাবে সেই ৪৯০ বর্গমাইল ব্যাপি যে শহরপ্র কলকাতা মহানগরী তার যেভাবে উন্নতি হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। এটা সম্ভব নর। কারণ, আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি একটা অঞ্চলে যদি ১০টা গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে তাহলে পথক পথকভাবে পরিকল্পনা করে সেটাকে বাস্তবে রূপায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধন করতে পারেনি বলে উন্নতি হয়নি। কাজেই ৪৯০ বর্গমাইল ব্যাপি যে শহরপুঞ্জ তার উন্নয়নের জক্ত যে পরিকল্পনা, যে রূপায়ন তার মধ্যে যে সমন্বয়সাধন করবে তার জক্ত একটা উপযুক্ত যন্ত্র থাকা দরকার।

# [4-30-4-40 p.m.]

সেই যদ্ধ বা সেই অপরিটি না থাকলে কাজ হবে না। কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই অধরিটিতে আমলাতত্ত্বের প্রাধান্ত বেশী হয়েছে। কিন্তু আমলাতত্ত্বের কথা আপনি জানেন। মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আপনি নিশ্চই জানেন যে মুখামন্ত্রী এখানে সভাপতি রয়েছেন। ডিপার্টমেন্টাল এক্সপার্ট অর্থাৎ বিভাগীয় স্থানক তাঁর অন্তপন্তিভিতে অনেক সময় কাজ করা যায় না. সেজস্থ এখানে যে বিভিন্ন বিভাগীয় অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের নেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় এটা খবই যক্তিবক্ত হয়েছে। তারপর এই উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। সেখানে দেখা গেছে যেভাবে নেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তপক্ষের मर्था य भागन क्रिप्त किन जात ममध्यमाथन कर्त्रा भारत नि । वह क्रांत्रशांत्र मध्य शांक-বিশেষ করে কলকাতা কর্পোরেশনে দেখা গেছে যে এর প্রতিনিধি নির্বাচিত থেকেও তারা ঠিকমত কাজ করতে পারে নি যার ফলে কলকাতা কর্পোরেশন বিল করে সরকারকে নিয়ে নিতে হয়েছে। অতএব এটা যুক্তিযক্ত যে স্থানীর নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলেই কাজ হবে আর সরকার। নিয়োজিত वार्गात रम्थात्न या च्याष्ट्र जाहरम हत्व ना এक्रथ तरम रम्थका नाहे। यात्रा मज्जकारत्तत विरामवक्ष বা বাদের সেইরকম দাঁটি আছে বা জ্ঞান আছে তাদের নেওয়া হবে, ফলে এই কলকাতা মহানগরী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়নের সমধ্যসাধন এবং বাস্তবিক পক্ষে সেটা রূপান্থিত হবে ও ভাল কাজ্ঞাবে। আমি বিলটা পড়ে দেখেছি—এই আমলাতন্ত্রের প্রাধান্ত বা উপদেল্ল কমিটি বর্তমান विराम पा भार रमणे । विकासक शता । त्महें का वह विमान विराम करत वह विरामत

দ্বারা কলকাতা সহ ৪৯০ বর্গমাইল ব্যাপী জনসাধারণ উপকৃত হবেন সেটা আশা রাখি এবং সেই আশা নিয়ে এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। স্থার, আমি আর একটা আবেদন করে যাব কারণ আমি গ্রামবাংশার লোক। এই কলকাতা পশ্চিম বাংলার সংপিও এটার উন্নতি সাধনে ক্ষান্ত হলে চলবে না, তাই জনপ্রিয় সরকারকে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে একটা অফুরোধ করবো যে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যাতে গ্রাম বাংলার উন্নতি হয়। আমি এই অফুরোধ করে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় ভারত।

শ্রীমরেশচন্দ্র চাকীঃ শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতা মহানগরী উন্নয়ন প্রাধিকার বিধেয়ক, ১৯৭২ যে বিল এথানে উপস্থাপিত করা হয়েছে আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি কারণ ভারতীয় অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতা। এই কলকাতাও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে স্কুটু উন্নয়ন এবং স্কুটু ব্যবস্থার জন্ম একটা বিধিবদ্ধ উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটা সংগঠনের উপর দায়িত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং সে ব্যবস্থা করবার জন্ম এই বিল এসেছে। আমি এই বিলকে স্বাগত জানাই। এবং স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঞ্চে এর ক্রটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। প্রথম হল এর যে গঠন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে যে বিধি ব্যবস্থায় একটা উপদেষ্টা পরিষদ আর একটা প্রাধিকার ঘূটার গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কিছু কিছু আপত্তি আছে। আমার মনে হয় এটা আরো গণতন্ত্র সন্মত করা যেতে পারতো। দৈনন্দিন জীবনে যারা বিভিন্ন মান্থবের সঙ্গে, বিভিন্ন সমস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ছড়িত সেইসব জনপ্রতিনিধিদের আরও ব্যাপক সংখ্যায় এইগুলিতে আনলে ভাল হত, এবং বিশেষ করে বলতে চাই এম পিদের কথা। যে এলাকার অধিকার, প্রাধিকার নিয়ে তৈরী করা হয়েছে ৪৯০ বর্গ কিলো মিটার এলাকা সেই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত এম পি আছেন তাদের নিয়ে একটা কমিটি করা।

এর পেচনে চুটি কারণ আছে তাঁরা বিভিন্ন সমস্তার সঙ্গে জডিত। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা এই সমস্থার প্রতি যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন, তেমনি অক্সদিকে আমাদের প্রিকল্পনাঞ্জিকে কার্যে রূপদান করার জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যাতে আর্ড অধিক অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও C.M.D.A. যাতেপায় তারজন্ম চাপ স্পষ্ট করতে পারতেন। সেজন্ম নিবাচিত প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের থাকা উচিৎ এবং বিভিন্ন দপ্তরের যেমন উন্নয়ন ও municipal দপ্রবের মন্ত্রীদেরও থাকা উচিত। আর একটা কথা হচ্ছে অনেক চাক চোল পিটিয়ে শুধু কোলকাতা ন্য, দাবা পশ্চিম বাংলায় পরিকল্পনার কথা রেডিও, paper ইত্যাদির মাধামে বলা হয়। কিন্তু আমবা দেখি যে জন আনতে পাকা ফরিয়ে যায়। দিনের পর দিন পরিকল্পনার কথা বলা হয়। কিন্তু কোন কাজ হয় না। একটা জিনিষ আসতে না আসতে অন্তটা আশাবাদ হয়। অর্থাৎ রাস্তায় কাজ শেষ হতে না হতে, অন্তাদিকে অন্ত সমস্তা দেখা দেয়। সেজন্ত এই অবস্থাপুর করবার জন্ম বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপদানের জন্ম একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা বেধে দিতে হবে এবং এর মধ্যে যদি নেই প্রকল্পকে কার্যে রূপদান না করা হয় তাহলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব কর্মচারী ও ব্যক্তি আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। তার কারণ আমর। দেখেছি এর জন্ম আমাদের গ্রামবাংলার মান্তবের মধ্যে একটা দারুন সমস্তার পৃষ্টি হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্ত যেসব জিনিষের দরকার সেসব জিনিষ যাতে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয় তার দিকে দৃষ্ট দেওয়া দরকার। কারণ তা না হলে গ্রাম-বাংলার মাহুষের তরবন্তা কিভাবে বাডে তার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ কোলকাত। উন্নয়নের জন্ম যেস্ব materials-এর দরকার সেস্ব নিয়মিত সরবরাহ হচ্ছে না। শুন্চি wagon-এর জন্ম এই অচন্থা হচ্ছে। এর ফলে এথানকার গ্রামগুলি রপদান করতে দেরী হচ্ছে এবং এরজন্য

অর্থ বরাদ অর্থের অপচয় হচ্ছে। শুধু তাই নয় কোলকাতা শহরের জন্ম প্রাম বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ দিমেন্ট, রড ইত্যাদি কোলকাতায় আনা যাছে। এর ফলে গ্রামের সাধারণ মায়্মর তার ব্যাক্তিগত কাজের জন্ম, একটা Building-এর জন্ম, বারান্তার জন্ম সেথানে মোটেই দিমেন্ট, রড পাওয়া যাছে না। এর জন্ম সেথানে একটা দায়ণ erisis স্পষ্ট হয়েছে এবং সেথানে যারা মুনাফাথোরী আছে তারা দিমেন্ট, রড নিয়ে ফটকাবাজী আরম্ভ করেছে। সেজন্ম কোলকাতার উয়য়নের জন্ম নিয়মিতভাবে সরবরাহের দাবী করছি। এরসঙ্গে আর একটা দাবী করছি যে বিভিন্ন কমিটির মত এখানে একটা Vigilance Committee করুন। অর্থাৎ C. M. D. A. কাজের জন্ম একটা Vigilance কমিটি করার দাবী জানাছি। এদের কাজ হছেে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক অগ্রগতি হছেে কি না তা দেখা। দ্বিতীয়তঃ এই প্রকল্পকে রপদান করতে গিয়ে যেসব রাঘব-বোয়াল আছে যারা টাকা চুরি করে বা অন্ম পথে যেসব সরকারী কর্মচারী ও contractor বা সরকারী অর্থের অপচয় করে প্রকল্পর বাধা প্রায় করায় তাদের দেখার জন্ম এই Vigilance Committee থাকা দরকার। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের কাজ শেষ হবার জন্ম এবং ছ্র্নীতির বিশক্তে সাগত জানিয়ে আমি শেষ করছি।

[4-40-4-50 p.m.]

**জ্ঞীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী**ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভাগিরগার তীরে অবস্থিত এই বুড়ি কলকাতা মহানগরীকে আমি ভালবাসি। আমাদের মতো অনেক যারা এই কলকাতায় জন্মেছি, বড হয়েছি, লেথাপড়া করেছি এবং বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি আমরা সকলেই কলকাতাকে ভালবাসি। পথিবীর যে কোন দেশকে ভালবাসার তুলনায় তা অনেক বেশী। এই বুড়ি কলকাতা তার স্বাঙ্গে ক্ষতে দাগ, লাগুনার দাগ। এই বুড়ি কলকাতার চৌরঙ্গীর অংশটক বাদ দিলে নোংরা। দক্ষিণ টালিগঞ্জ আর তার পাশে বেহালা, উত্তরে শ্রামবাজার আর বাগবাজার রাস্তাঘাট ফাটা, পানীয় জল পাওয়া যায় না। কিন্তু তার প্রাণশক্তি নিংশেষ হয়ে যায় নি। আমি বিশ্বাস করি সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পথিবীর ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন কলকাতার মান্তবের নাম সামাজ্যবাদ বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে উজ্জ্লারপে লেখা থাকবে। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার ২৫ বছর পরে কলকাতার বিশেষ কোন উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয় না। আজকে মন্ত্রীমণ্ডলী সীমাবদ্ধ পরিবেশে হলেও কলকাতার উন্নয়নের যে চেষ্টা চালাচ্ছেন এই চেই। যদি আন্তরিক হয়, সৎ হয় তাহলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে সাধুবাদ জানাবো। অসংখ্য কলকাতাবাসী এবং কলকাতার শহরতলীতে বসবাস যারা করেন এবং জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের পক্ষে মন্ত্রীমণ্ডীকে সাধুবাদ জানাবো। কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে একটা কথা হলো যে সামাণতান্ত্রের কথা মন্ত্রীমণ্ডলী বলেন সেই সমাগতান্ত্রিক দৃষ্টিভগী রেখে যেমন চৌরঙ্গী তৈরী হয়েছে তেমনি কলকাতার লক্ষ লক্ষ মাত্রয় যার। রাসায় বাস করে ফুটপাতে বাস করে কলকাতার চৌরঙ্গীর পাশে জলের জন্ম হাহাকার করে তাদের দিকেও তাকাবেন। সেদিকে লক্ষা রেখে কাজ করবেন। যে বিল এসেছে মেটোমুটিভাবে তাকে সমর্থন করি। কিন্তু কিছ সমালোচনা আছে। আমি যে সংশোধিনী এনেছি তাং মূল কথা হচ্ছে যে কলকাতার উন্নয়ন করবে কারা। কলকাতার উন্নয়নের জ্ঞা সরকার যে বিল এনেছেন তাতে ছটো পরিষদের কথা বলা হয়েছে। এদিকে আছে প্রাধিকারী অর্থাৎ সি. এম, ডি, এ, আর একদিকে আছে উপদেশ পরিষদ। এই বিলের আত্মপান্ত পড়ে দেখলাম। সরকারের যে কোন বিল রচনার মধ্যে একটা বুরেকুক্রটিক বায়াস, কোন কোন ক্ষেত্রে অসমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা লক্ষ্য করছি। এই বিলটা ্যথন হয়েছিল তথন অবশ্য রাষ্ট্রপতির শাসন দেশে ছিল। আমলারাই বিল করেছিলেন।

আমলারা ভাবেন জনসাধারণের উপর তারা স্থপারম্যান। তাঁরাই সমন্ত ভাল কাজ করতে পারেন অক্সরা পারেন না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ যে গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে তাতে নির্বাচিত মাহুদের হাতে শাসনকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আমলাতন্ত্র যদি সর্বগুণসম্পন্ন বা সর্বক্ষমতাসম্পন্ন হতো তাহলে রাষ্ট্রপতির শাসনই তো ভাল ছিল। এই ক'দিন আগে কেন নির্বাচন হল এবং আমরা নির্বাচিত হলামই বা কেন? আই, এ, এস এবং আই, সি, এস রাই দেশের শাসন করতে পারতেন। সেদিন শুনছিলাম মাননীয় মন্ত্রী ভোলানাথ সেন মশাই বলছিলেন আমরা এেক-নিক স্পাডে সোম্মালিজ্য করতে চাই। আমার কথাটা মনে আছে। কিন্তু সোম্মালিজ্যির একটা সংজ্ঞা আছে। আমরা সাইনটিফিক সোম্মালিজ্যির বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আপনারা বিশ্বাস করেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে। কেউ ব ল ফেবিয়ান সোম্মালিজ্যির কথা। কিন্তু যে সোম্মালিজিয়ের যেই বিশ্বাস কর্মন তা গণতন্ত্র বাদ দিয়ে হয় না।

কিন্ধ বিলটা পড়ে মনে হল বিলটা তৈরীর পেছনে যে সোস্থালিজিমের ছাপ আছে তাকে একটা নতন সংজ্ঞায় অভিহিত করতে পার। যায় সেটা হচ্ছে বরোক্রাটিক সোস্থালিজন আমলাতান্তিক দমাজতামের সঙ্গে আমলাতাম্ভিকতার কোন সম্পর্ক নেই এই কথা মনে রাথা দরকার। যে বিল *অসমে সেই বিলো*তে ধরা যাক প্রাধিকার যাদের নিয়ে হয়েছে সেই প্রাধিকারের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি তাদের মধ্যে বেশীরভাগই মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া প্রায়ই সবই আমলা। আমলারাই সব করবেন তাহলে কি এটাই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জায়গায় আমলাবাই সব কিছু পরিচালনা করবেন এবং এটাই কি মনে করে নিতে হবে যে সেলফ গভর্গমেটের জায়গায় গুড় গভর্ণমেন্ট করার নামে আমলাদের প্রতিষ্ঠাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আমলাদের সব পজিসনকে শক্ত করা হবে এটাই কি মনে করে নিতেহবে। আমি ভুধ মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যে এমন একটা দংগঠন তৈরী করুন বিলটাকে একটু ঘুরিয়ে নিন। যথন এই সভা থেকে ১৯৬৬ সালে সি. এম. ডবলিউ, এস. এ এই বিলটা স্থাংসন হয়েছিল, পাশ হয়েছিল, সিলেক্ট কমিটিতে গিয়েছিল তারপরে এই বিলের পরিবর্তন হয় ৷ তথন যে উপদেষ্টা পরিষদ ছিল তাকে জেনারেল কাউনসিল করে দেওয়া হয়। আজকে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে প্রস্থাব করছি একটা সাধারণ পরিষদ তৈরী করুন, সেই সাধারণ পরিষদের মধ্যে যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি--কপোরেশনগুলি আছে তাদের যে সম্প নিবাচিত প্রতিনিধি তাঁদের নিয়ে আস্তন। আমি আরে। প্রস্তাব করছি যে, যে সমস্ত পার্বাদেন্টের মেধার সি, এম, ডি-এর এলাকার মধ্যে পড়বেন তারা আস্কন। আমি প্রস্থাব করি সি, এন, ডি, এ-র এরিয়ার ভেতর যে সমস্ক এম.এল, এ-রা পড়বেন তাঁদের প্রতিনিধিরাও আস্কুন। এঁদের নিযে একটা গণতাগ্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তলুন। কোটি কোটি টাকা থরচ হবে সেটা বুঝা যাছে। সেই কোটি কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করবে কে ? এই বাজেট দেই সাধারণ পরিষদের কাছে আন্তক, তাদের অন্তমোদন ্ছাট্ট প্রাধিকার তৈরী করুন, তার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির একজন করে প্রতিনিধি দিন যাঁর। সেগুলিকে চালাবেন। এই বিলটি যথন বাংলা করা হয়েছে - আমি বাংলার শিক্ষকত। করি, স্লতরাং ভল বাংলার নির্দেশ করার অধিকার আমার আছে। বলা হয়েছে ভগলী নদীর ছই তীরে সারিবদ্ধ যে শহরগুলি দেখা যায় এবং বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীর পরিমণ্ডল নামে যাহার পরিচিতি এর সঙ্গেবলা হয়েছে প্রায়ধি ও আর্থিক ও অন্থান্থ আর্থিক সঞ্চতির অভাবে দীর্ঘকাল প্রপীড়িত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেভাবে ছড়াইয়া আছে এবং প্রশাসনিক কতৃপক্ষের যেভাবে সংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে অর্থাৎ এই অংশটুকু পড়লে মনে ২য় যেভাবে পৌর কতৃপক্ষ চডাইয়া আছে এবং যেভাবে প্রশাসনিক কতৃপক্ষ বাড়িয়া চলিয়াছে এটা বোধ হয় মাননীয় ম**ন্ধি**-মহাশয় যিনি বিলটা উপস্থাপিত করেছেন তার অভিপ্রেত নয়। আসল কথাটা তে। উণ্টো, আসল

কলা হচ্ছে এইভাবে পৌর কর্ত্তম ছডিয়ে যাবে, এইভাবেই তো পৌর কর্ত্তম, প্রশাসনিক কর্তৃম আরো বেশী একটেওডে হবে, খারো বেশা সম্প্রদারিত হবে। তা না হলে আমরা গণতান্ত্রিকরাই কিভাবে গড়ে তুল্ছি। ছডিয়ে থাকাটা কোন ডিসকোয়ালিফিকেসন নয়, অন্তায় নয়, অপরাধ নয়। স্তত্যাং মাননীয় উপাধাক মহাশ্য়, আমরা যে এগামেগুমেন্ট এনেছি তার মূল কথাই হচ্ছে এই বিলটাকে আমরা সমর্থন করি, বিলের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করি কিছু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলি যে এই বিলটাকে পরিবর্তন করা হোক, অন্ততঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই কথা আমাদের কাছে বলন যে গণতান্ত্ৰিক যে সংগঠন আছে প্ৰশাসনিক কৰ্তপক্ষ মিউনিসিপাালিটি ইত্যাদি তাদেব প্ৰতিনিধি উপযক্ত মাত্রায় থাকবে। এথানে ক্যালকাটা কপে'বরেশনের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেচেন যে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অযোগাতার জন্ম এটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি না আমি এখন পর্যস্ত মনে কবি কোন একজন এয়াডমিনিষ্টেটর তিনি যত বডই আই, এ, এম বা আই, মি, এম হোন বা মাত্র একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি কলকাতা কর্পোরেশনেং সমস্ত অক্সায়কে দর করে দেবেন এটা আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু এ সন্তেও আমরা যে গণতান্তিক রাষ্ট্রকাঠামোকে গ্রহণ করেছি তার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন আছে। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি থাকবে এবং তাদের যে অধিকার তা সম্প্রসারিত করা হবে। ২৫বছর পরে আপনি বিল উপস্থিত করতে গিং বলেছেন যে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অসঙ্গতি রয়েছে। আমি উল্টো প্রশ্ন করতে পারি যে ২৫ বছর ধরে এই পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অসম্পতি কেন রয়েছে? ২৫বছর ধরে আপনার এামিউজমেণ্ট ট্যাক্স নিয়ে নেবেন, সমস্ত রকমের করগুলিকে নিয়ে নেবেন আর পৌর সভাগুলির ঘাড়ে দেবেন শুধুমাত্র হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করতে।

# [ 4-50-5-00 p.m. ]

স্বতরাং আমি এটা বলতে চাই যে আপনারা বিলটাকে ভালভাবে পছনে, নতন করে চিন্তা ককন এবং এইভাবে অন্ততঃ একটা বিল যাতে পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত যথেই পরিমাণে विस्मृत माधा थाएक धवः উপরের পরিষদকে জেনারেল কাউন্দিল সাধারণ পরিষদে পরিণত করুন, জার কাছে বাজেট অফুমোদনের ক্ষমতা দিন এবং প্রাধিকারকে ছোট করে প্রাধিকারের মধ্যে অমতে: নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা, আমলাগোষ্ঠীর বাইরে,একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করুন এটা চাই। আর একটা কথা বলতে চাই এই প্রসঙ্গে, সি, এম, ডি, এ-র কাজকর্ম ইত্যাদি হচ্ছে, সি. এম. ডি. এ. কতটক কাজ করছে আমার এলাকায়,বসে তা দেখতে পাছিছ। এখানে প্রচর টাকা নিনাদ হচ্ছে, ঢাক বাজ্জে প্রচর এবং সাধারণ মাত্র্যের মধ্যে ধারণা এমন তৈরী হয়েছে যে যা কিছু করার সি. এম, ডি. এ, করে দেবে। খানা করতে গেলেও সি, এম. ডি. এ. ডেন তৈরী করতে গেলেও সি, এম ডি. এ.। রাস্তা তৈরী করতে গেলেও সি. এম, ডি. এ, সি, এম ডি. এ প্রচর পেপার তৈরী করছে, কাগদপত্র তৈরী করছে। বড বড় অফিসার নিযুক্ত হয়েছে, কাজকর্ম বেশা এগুছে বলে আমার মনে হয় না। আমি শুধ বলি সি. এম, ডি, এ,-র কাজকর্মগুলিকে আরো বেশী বৈজ্ঞানিক করা হোক। প্ল্যানিং করে করা হোক। আমার আগে শিশিরবাবু বলে গিয়েছেন, আমাদের বেহালা এলাকায় एम (अहि वह यमि हम्, य त्राष्टा मि. वम, जि. व, टिजी करत शन जात्र पत स्थापन करनत पाइप ঢকবে, আলোর লাইন ঢুকবে, আবার রাস্তাটা খোড়া হল এবং সি, এম, ডি, এ, মিউনিসি-পাা**লিটিকে** টাকা দিচ্ছে রাস্তাটা তৈরি করবার জন্ম। পরবতীকালে এক বৎসর দেও বংসরের মধ্রো যে কোয়ালিটির রাস্তা তৈরী হচ্ছে সেই কোয়ালিটি যদি নষ্ট হয়ে যায় কে সারাবে তা? কোন দীয়িত্ব কারো নেই। এই সমস্ত যে বৈষ্মাশুলি রয়েছে সি, এম, ডি, এ,তে তা দূর করা দরকার। পরিশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই বে কোটি কোটি টাকার কান্ত হবে অথচ

এম্পলয়মেণ্ট পসিবিলিটি তৈরী হবে না. এটা কি কথা। ৪০ কোটি টাকার কাজ হবে কটা লো নতন এম্পলয়মেণ্ট পেয়েছে, কটা লোক নতন চাকরী পেয়েছে ? বছ বছ কনটাকটার যাব কর্পোরেশনের কন্টাকটারি করে, অন্যান্য জায়গায় কন্টাকটারি করে কোটি কোটি টাকা কন্টাক্ট নিয়েছে, লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকার কন্টাক্ট নিয়েছে এবং তাদের সেই পরাণো লোক দিয়ে কা করবার চেষ্টা করছেন। আমি মন্ত্রিমহোদয়কে অন্মরোধ করবো যে সি. এম. ডি. এ.-র কর্তৃপক্ষে মাধামে যে—যারা বেকার, ইঞ্জিনিয়ারিং যার। পাশ করেছে, নৃতন ভাল ভাল ছেলে, আরো অনেং শিক্ষিত বেকার আছে, তাদের কর্মসংস্থানের স্বযোগ করে দেওয়া যায় কি না। সি. এম. ডি. এ.চে সেই বাবস্তা আপনাবা করুন। না হলে কোটি কোটি টাকা থবচ হবে অথচ এত শিক্ষিত বেকা যারা পশ্চিম বাংলার কলকাতায় এবং তার আশেপাশে আছে তারা কর্মসংস্থানের স্থযোগ পাবেন। অধিকাংশ টাকাই ঐ রাঘ্য বোয়ালের প্রেটে চলে যাবে। এই ব্যবস্থার জন্ম, এই ঠিকাদারী বা করার জন্ম নিশ্চই আমরা এবার বিধান সভায় আসিনি। আমরা সমাজতন্ত্র ইত্যাদির কং বল্ছিনা এটা আমি মনে রাখতে বলি এবং বিশেষভাবে মন্ত্রিমহাশ্যকে সেই ব্যাপারে দা রাথবার জন্ম অনুরোধ কর্ছি। পরিশেষে আমি এটা বলি এখানে এই যে প্রাধিকার আনে তাদের মধ্যে আপনার উত্তর ২৪-প্রগণার লোকদের নিন, মিউনিসিপ্যালিটির অন্তত একজ নিবাচিত প্রতিনিধি নিন। দক্ষিণ ২৪-পর্যাণার একজন নিবাচিত প্রতিনিধি নিন, হাওডার নিন হাওড়া হুগলী অঞ্চলে যে সমন্ত গঙ্গার ধারে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আছে তাদের প্রতিনিধি নি এবং এটা প্রমাণ করুন যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি, তাদের আথিক সঙ্গতি আপনারা বাভিয়েছে সি. এম. ডি. এ.-র মাধামে। এটাই এটাটিচিউড হোক, এটাই দ্বাইডার হোক যে যে মিউনিসি প্যালিটর আর্থিক অসংগতি আপনারা দুর করছেন এবং যেথানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সামগ্রিব পরিকল্পনা করার ক্ষমতা নেই, আপনারা সি. এম. ডি. এ. মার্ফত সামগ্রিক পরিকল্পনা ক দিছেন এবং সত্যি সত্যিই গণতন্ত্রকে বাচিয়ে রেখে গণতন্ত্রের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষ করে কলকাতা মহানগরী এবং তার শহরতলীর উন্নতির জন্ত যথাধ ব্যবস্তা আপনার। অবলম্বন করছেন এই দষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিলটাকে রিড্রাফ ট করুন। নৃত্য করে এই বিধান সভায় উপস্থিত করুন এই দাবী আমি করছি।

শ্রীহেমন্ত দন্তঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই কলকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জহু যে বিল এসেছে সেটা আমি সমথন করি এবং তাকে স্বাগত জানাই। আমি যে অঞ্চল থেবে এসেছি সেটা এখান থেকে প্রায় দেড্শ' মাইল দ্রে, বঙ্গোপোসাগরের তারে, যার পর আর বাংল দেশ নাই। সেখান থেকে প্রায় দেড্শ' মাইল দ্রে, বঙ্গোপোসাগরের তারে, যার পর আর বাংল দেশ নাই। সেখান থেকে আসতে হলে কয়েক বৎসর আগে আড়াই দিন লাগতো, এখন হয় কম সময় লাগে—৬।৭ ঘণ্টা লাগে। একেবারে স্ক্র পল্লীগ্রাম, হয়ত আপনারা বলবেন আদাব্যাপারীর জাহাজের কি দরকার, সি, এম, ডি, এ, কলিকাতা মহানগরী উন্নয়নের আলোচন করবার কি সার্থকতা আছে কিন্তু আমর। এই গণতন্তের যুগে, সমাজতন্তের যুগে এই সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানা দরকার। কলকাতা মহানগরী একদিন ছোট্ট কয়েকটি গ্রামে স্থতানাটি গোবিন্দপুর থেকে স্থ্রপাত। সেদিন এখানে সমুদ্রের জলে কুমীর আসতো, বনে বাঘ ভাল্লক থেল করতো সেই কলিকাতা আজকে সময়ের আবর্তনে ক্রমোন্নতির পথ বেয়ে আজকে পৃথিবীর অন্তত বৃহত্তম নগরী হয়েছে। এর মধ্যে অনেক স্থথ-স্বচ্ছন্দ আছে, এখানে ৭৫ লক্ষ লোক বাস করে, এর স্থথ-স্বাচ্ছন্দ আরো বৃদ্ধি হওয়া দরকার এটা আমরা অন্তত্ব করি। তাই এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে।

এই সহর কলকাতা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষের প্রাণকেল বলে আমি মনে করি। এট ভারতবর্ষের কৃষ্টিকেল, উন্নয়ন কেল্ল এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্যকেল। এটাকে ভারতবর্ষের মুখপ

বললেও চলে। এমন এক দিন ছিল যখন ১৯১১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, তারপরে ব'ংলাদেশের রাজধানী হয়েছে। এতে লক্ষ লক্ষ লোক কোটরে কোটরে বাস করে। যারা ভুক্তোগা তারাই জানে যে কলকাতার অনেক সমস্থা--রাস্তার সমস্থা আছে, ফুটপাণে অনেক শোক থাকে, পানীয় জলের সমস্তা আছে যে সম্বন্ধে মান্ত্রয় এর মধ্যেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে, যানবাহনের সমস্তা আছে বাছড়-ঝোলা হয়ে যাতায়াত করতে হয়, বিভিন্ন সমস্তা আছে এবং তার জন্মই ত'বছর আগে একটা প্রকল্প রচনা করা হয়েছে ১৯৭০ সালে, এবং সেই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার হাতে এর ভার তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা জানি। এর জন্ম যে বিরাট মণ্ডল গড়ে তেলে। হয়েছে তাকে বলা হয় সহরমণ্ডল। আজকে গ্রামবাংলা থেকে যারা এসেছি, সেই গ্রামবাংলার কথা আমাদের ভূলে গেলে চলবে না। এখানে এই সহরে ৭৫ লক্ষ লোক বাস করে, এদের সুখ স্থবিধার জন্য চঙী কর বসানে। হয়েছে, এই চুঙী কর থেকে আসবে ১০৭ কোটি টাকা আর ৪৩কোটি টাকা আসছে ডেভেলপমেণ্ট বাজেট থেকে। এই চঙী কর বসানোর ফলে জিনিষপত্তের দাম বেডে যাচ্ছে, গ্রামবাংলার মান্ত্রও এই বাড়াদামে জিনিষপত্র কিনবে। স্তত্ত্বাং এর উন্নয়নের মলে গ্রাম-বাংলার সাধারণ লোকের, দরিদ্র লোকের অবদান আছে, এটা অনস্বীকার্য। স্কুতরাং এই থেকে গ্রামবাংলার জন্ম কিছু বায় করা উচিত বলে মনে করি। তাছাডা দেখা যায় উন্নয়ন সংস্থার মাধামে যে সমস্ত নিয়োগ করা হয় তাতে নানা ক্রটিবিচ্যুতি থাকে। অনেক জায়গায় দেখা যায় লাণ্ট ক্রম দি রিলায়েবল সোস বলে বার। দরথাত করে, তাদের মধ্য থেকেই অনেককে নিয়োগ করা হয়। কোন কোন সময় এাড ভারটাইজনেণ্ট কর। হয় বটে কিন্তু সেটা অনেকটা লোক দেখান ব্যাপার বলে জানতে পারি। আমি বলি তাই যে গ্রামবাংলার জন্ম একটা কোটা যদি করে দেওয়া হয় তা হলে ভাল হয়। এথানে ছেলেরা ভাল পরিবেশের মধ্যে পড়াগুনা করে, প্রাইভেট টিউটর রাখে ১০০।২০০ টাকা দিয়ে, তাদের সঙ্গে গ্রামবাংলার ছেলেরা কম্পিট করতে পারে না। কেন না তাদের অবস্তা তেনন ন্য। সেজন্য মেরিট অন্ত্যায়ী যে মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভূতির ব্যাপার আছে এটা গ্রামবাংলার উপর অবিচার বলে মনে করি সেজন্ম পুরাণো যে রীতি ছিল সেটা হলেই ভাল হয়। তাছাড়া ওগলী ব্ৰীড় ইত্যাদির যে কাজ হচ্ছে তাতে আপনি দেখবেন হুগলী ব্ৰীজ ক্মিশনাস্ যেসমন্ত ব্যবহা আছে তাতে অনেক রিটায়াও অফিসার বসানো হয়েছে। যেথানে ৫৮ বছর থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করা ২চ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার গ্রাজুয়েট ডি. ফিল, এই সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা যেথানে গুরে বেড়াডে, সেথানে এই সমস্ত রিটায়াড লোকদের বসানো যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে কর।ছ না। তারপর এাাড্মিনিষ্ট্রেশন সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে এই সংস্থার মধ্যে অনেক বেশী মাইনে সম্পন্ন লোক আছে। যেখানে বুর্জোয়া আমলাতস্ত্রের কবল থেকে বেরোবার জন্ম চেষ্টা করছি সেখানে এই মাথাভারী শাসনের চাপে পড়ে অনেক বেশা অর্থ ব্যয় করে ফেলছি বলে মনে করি। তাছাড়া কাঁড়ি কাঁডি টাকা খরচ করলেই যে ভাল বায় হয় তা আমি মনে করি না। অনেক ক্ষেত্রে জানবেন যে এই সমস্ত বুর্জোয়। কন্ট্রাক্টাররা এমন কায়দা কারুন করে, যার জন্ম যে ইট পাওয়া যায় ১২০ টাকা করে, ছুই চক্রের ফলে সেই ইটের দাম গিয়ে দাচাচ্ছে . ৭০ টাকা, যে সিমেটের দাম বার টাকা সাড়ে বার টাকা তার দাম গিয়ে দাড়াচ্ছে ১৫।১৬ টাকা, বিভিন্ন ব্যুহের মধ্য দিয়ে এই দাম গিয়ে দাড়াচ্ছে যার ফলে অনেক বেশী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। প্তীলের কন্ট্রোল দাম ১,২০৫ টাকা এমন করা হয়েছে যে ফ্রি মার্কেটে তার দাম ছেছে ১,৯০০ টাকা।

### [ 5-00-5-10 p.m.]

এই ক্লোবে বিভিন্ন দিক থেকে এটা আমরা মহৎ উদ্দেশ্য হিসেবে করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার স্বার্থকতা তথনই হবে যথন আমরা দেখব সম্পূর্ণভাবে সততার সদ্দে, দক্ষতার সদ্দে এটা প্রতিপালন করা হচ্ছে। এটা যদি না হয় তাহলে এই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এই পরিকল্পনার স্থার্থক রূপায়ন হবে এটা আমি মনে করি না। আজকে এই যে বিরাট অথব্যয়। কোলকাতার জক্ত করা হচ্ছে একে আমি স্থাগত জানাছি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে কোলকাতার এই ৭৫ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা করলেই যে পশ্চিমবাংলার সাড়ে চার কোটি লোকের ব্যবস্থা করা হবে তা নয়। গ্রামকে উপেক্ষা করলে হবে না। আপনারা বলেন—গো ব্যাক টু ভিলেজ। কিন্তু গ্রামে যদি সেই পরিবেশ না থাকে, ডাক্তার বাড়াবার ব্যবস্থা না হয়, পানীয় জল না পায়, শহরে আসা যাওয়ার স্রবিধা না থাকে, বন-জন্মলে সাপ ঘুরে বেড়ায় তাহলে কোন্ ডাক্তার সেথানে যাবে। আমরা এটাকে জগতের সামনে ভূলে ধরতে পারি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আমরা পোষাকা কাগড় পরি কিন্তু আটপৌরে কাপড়েরও প্রয়োজন আছে। কাজেই গ্রামের ব্যবস্থা করতেই হবে। সমন্ত রক্ত মুথে এলে সেটা স্থান্থার কক্ষণ নয়। গ্রামকে উপেক্ষা করলে চলবে না, তারজন্মও বরান্দ রাখতে হবে। আজকে আমাদের সনে রাশতে হবে বিভিন্ন মেঘাররা তাঁদের সমস্যা-সন্থল এলাকার কথা নিয়ে এখানে এসেছেন। একথা বলে আজকে কোলকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জন্ম যে বিল আনা হয়েছে, যে পরিকল্পনা আনা হয়েছে তাকে সম্যথন করে বক্ষবা শেষ করিছ।

ভাঃকানাইলাল সরকারঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী সি. এম, ডি, এ, বিল যেটা এনেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে, সমর্থন করে বক্তব্য বলব। কোলকাতা আমার জন্মভূমি কাজেই কোলকাতাকে আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি। এই কোলকাতার সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জডিত কারণ আমি কোলকাতা শহরে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যত্ত পৌরপিত। ছিলাম। আমার বাড়ী কোলকাতার প্রাতে বলে কোলকাতার আশেপাশে ্যসমস্ত মিউনিসিপালিটি আছে কিভাবে সেগুলি গড়ে উঠেছে, কি তার সমস্তা সেটা আমি প্রতাক্ষভাবে জানি। আমার অনেক বন্ধ এগানে বলেছেন কোলকাতা শহরের কিছু উন্নতি বা উপকার হয় নি। কিন্তু আমি জানি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এটে, ১৯৫১ সালে আসার পর কোলকাত। শহরের প্রচর উন্নতি হয়েছে। যদি জলের কথা বলেন তাহলে আমি বলব আপনারা জানেন আগেকার দিনে টালা—পলতার জল দিয়ে কোলকাতা শহরের জল সরবরাহ করা হোত। তথন বন্তি এলাকায় জল সরবরাতের ব্যবস্থা ছিল না। বন্তি এলাকায় লোক রাজপথে বছ বঙ থামা ছিল সেথান থেকে জল নিত. ১৷২ মাইল দুর দুর এলাকা থেকে লোকেরা এসে জল নিয়ে যেত। ক্যালকাটা মিউনিসিপালে এটের, নাইনটিন ফিফ টি-ওয়ান আসার পর কোলকাতা কর্পোরেশনের পৌরসভা একটা বিশেষ আইন বলে বস্তির জল সরবরাহ করেন। অর্থাৎ কিছুটা পাইপ লাইন দিয়ে, কিছুটা ছোট ছোট টিউবওয়েল দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। অপেনারা জানেন কোলকাতা শহর যথন তৈরী হয় তথন এটি একটি ছোট শহর ছিল, এথানে ক্ষেক লক্ষ লোকের বাস ছিল এবং টালা-প্লতা থেকে সরবরাহ হোত। কিন্তু বন্ধ বিভাগের পর অর্থাৎ পার্টিসন—এর পর প্রচর লোক এই কোলকাতা শহরে বসবাস করবায় ফলে কোলকাতা জনবহুল হয়ে পড়ে এবং এখানে জলের চাহিদা বেশা হয়। কোলকাতা কপোরেশন তথন গভীর নলকপ খলে তার হারা কোলকাতা শহরের জলের চাহিদা মেটায়। তাছাডা আপনারা জানেন কোলকাতা শহর বা তার আশেপাশে বাড়ীঘরদোর কম ছিল। আমাদের স্বয়রেজ কানেকসান থুব কম ছিল—স্বয়রেজের চাপ থুব কম ছিল যার ফলে ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবার কোন অন্তবিধা ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ার ফলে এবং প্রচর পরিমাণ বাড়ীঘর হবার ফলে আমাদের যে পয়:প্রণালী আছে তার পক্ষে সেই ময়লা বহন করার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া আপনারা জানেন কলকাতায় যা ছিল আমরা ছোট বেলায় দেখেছি কলকাতায় একভাগ স্থল এবং তিনভাগ জল ছিল,

यांत्र करन शत्रासत्र ममग्र ममग्र शुक्त थान विन छकिराय एउ। कनकारा मस्त्र थान-विराम छिर ছিল, বৰ্ষা যথন আসত তথন আমরা দেখতাম সমস্ত জল যেগুলি নিকাশী হওয়া প্রয়োজন সেগুলি থান বিল ভরিয়ে দিয়ে জল নিকাশার কাজ করতো. তাতে কোন অস্কবিধা হত না। তাছাডা কলকাতা শহরের হুধারে বহু বহু নাল। ছিল তাতে প্রচর জল থাকতে পারত, যার ফলে কলকাতার জল নিকাশীর কোন অব্যবস্থাহত না। কিন্তু এই জনবস্থল হবার ফলে প্রচর থাল-বিল বন্ধ করে क्ला रुखिए, ७४ कलकाठारे नम्न, त्वराला, थड़मा, ठिठागड़, ममम्म, जात्मशात्मन ममस মিউনিসিপ্যালিটিতেই যেথানে প্রাচর পরিমাণে থাল-বিল ছিল সেই সমস্ত ভরাট করে ফেলা হয়েছে এবং তাতে বাডীঘর করা হয়েছে, তার ফলে তটো চাপ সৃষ্টি হয়েছে। একটা হচ্চে যে জলগুলি পুকুরে গিয়ে ক্যাচারাল ডেনেজ হত সেগুলি বন্ধ হয়েছে। তাছাড়া যেসব নতন বাড়ী হয়েছে তার জল যাবার বন্দোবন্ত ঠিকমত নেই যার ফলে কলকাতা শহর এবং আশপাশের শহরে পানায় জলের একটা সমস্তা দাডিয়েছে এবং সমুরেজের একটা অবস্থা দাডিয়েছ, তাছাডা জল নিকাশার একটা অব্যবস্থা দাভিয়েছে ধার ফলে আজকে কলকাতা শহর এবং আশেপাশে শহর একটা নরক-ক্তে পরিণত হয়েছে। তাই আমি মনে করি আজকে সি. এম. ডি. এ-র যে বিল আনা হয়েছে এই বিল গোটা কলকাতা শহর কেন আশেপাশের মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষেত্ত আশীর্কাদস্বরূপ। এটা যদি না আসতো তাহলে আজকে কলকাতা শহর এবং আশেপাশের শহরের মান্তবের পক্ষে হ'এক বছর পরে আর বাস করা সম্ভব হত না। আপনি জানেন আমাদের মত দক্ষিণে বা দক্ষিণ দেশে যেথানে জলের খুব অব্যবস্থা রয়েছে, সেথানে জলের অভাবে ম্যালেরিয়া কলেরা, টাইফয়েড এইসব রোগ নিয়মিতভাবে চলেছে। আপনারা জানেন যেসব স্বাধীন দেশ যেমন গ্রেট বটেন বা অফাক্স জায়গায় একটা যদি টাইফয়েড রোগ হয় তাহলে সেথানে বিপলভাবে ইনভেষ্টিগেসন হয়ে যায় যার জক্ত একটা গল্প আছে যাকে আমরা টাইফয়েড মেরি বলি। একজন মহিলা ছিলেন তাঁর ক্রনিক টাইফয়েড ছিল, তিনি যে বাডীতে কাজ করতেন সেই বাডীর আশেপাশে টাইফয়েড রোগ ছড়িয়ে যেত। সেইজক্ত দারা গ্রেট রটেনে সেই সময় ইনভেষ্টিগেসন আরম্ভ হয়ে যায়। তাতে দেখা যায় ঐ মহিলা যেখানে কাজ করতে যান সেখানে টাইফয়েড স্তুক্ত হয়। তথন তাকে জেলথানার ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তিনি ক্রনিক টাইফয়েড রোগগ্রন্থ। তথন তাকে বলা হয় তার গলব্লাডারটা অপারেশন করতে। তিনি রাজী হন না, তাকে জেলে পুরে রাখা হয়। তাহলে দেখন অন্যান্য দেশে একটা টাই ফয়েড রোগ হলে কিভাবে তার। সাবধান হন। কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলকাতা এবং তার আশেপাশে টাইফয়েড রোগ প্রতিবছর নিয়মিতভাবে হয়ে চলেছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের ঐ থাটা পায়থানাগুলো। আপনারা জানেন ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন হয়েছি, আজকে ১৯৭২ সাল। আজকে তিরিশ বছর হয়ে গেল কিন্ধ আমরা এখন দেখছি যে সকালবেলা মেথর মাথায় করে মল নিয়ে বাচ্ছে, রাস্তায় গাড়ীটা থাকে, তাতে মল ঢালছে। কোন স্বাধীন দেশে এই জিনিস চলতে পারে এটা আমি চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারছি না। আবার আপনারা দেখন যেখানে ময়শাগাড়ী বেশা নেই সেথানে তারা সেই বাড়ীর কাছাকাছি হাইডেনটি খুলে সর্ব লোকের সামনেই সেই হাইডেনেতে মল ঢালতে আরম্ভ করে।

এই যে পানীয় জলের সমস্তা, জল নিকাশীর সমস্তা, পয়ঃপ্রণালী সমস্তা এসব পৌরসভাগুলির ছারা দ্রীকরণ সম্ভব নয় তাই আমরা মনে করি এই বিলের ছারা C.M.D.A.-র মত সংস্থাই এই সব সমস্তাগুলি হুরীকরণ করতে পারবে।
[5-10—5-20 p.m.]

#এই যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার স্ষ্টি করছে—তা বন্ধ করবার জন্ম এই C.M.D.A. বিলটা বিশেষ-ভাবে দরকার হল্পে পড়েছে। এই বিল আমাদের কাছে আশীকাদস্বরূপ। এই বিল ধৃদ্ধি না আসতো তাহলে কলকাতা সহরে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠতো। এই বিলকে আমি স্বাগত জানিয়ে ও সর্বাস্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রবেত মুখার্কী: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ যে বিলটা আমাদের সরকার পক্ষ থেকে উথাপন করা হচ্ছে, তরে উপর বিতর্ক আমি মনোযোগের সাথে গুনলাম। আমি সকলকে আপনার মাধ্যমে ধন্তবাদ জানাই এই কারণে যে মোটামুট বিলের Spirit এবং Outlook সকলে মেনে নিয়েছেন। কেউ সরাসরি এই বিলের বিরোধিতা করেন নাই। কেউ কেউ অবশ্ব সমালোচনা করতে গিয়ে কোণাও কোথাও গঠনমূলক মন্তব্য করেছেন এবং Suggestion রেথেছেন। তবে একটা জিনিষ আমি আশা করেছিলাম যে মোটামুট এর spirit maintain করে মেনে নিয়ে কিছু কিছু বক্তব্য তাঁরা রাথবেন। আমি আশা করেছিলাম বেশীর ভাগ বক্তব্য তাই থাকবে। সেদিক থেকে আমি হতাশ হয়েছি। কারণ অনেক মাননীয় সদস্য বিশেষ কোন মৃক্তি এর বিরুদ্ধে পান নাই, তবু সমালোচনা করতে হবে বলে সমালোচনা এইরকম একটা attitude নিয়েছেন। তার ফলে গল্প ও চড়া ইত্যাদির আশ্রয় তাঁদের নিতে হয়েছিল।

এটা কোন ন্তন বিল নয়, পূর্বে এটা অডিস্থান্স ছিল; এখন বিল আকারে এনে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। C. M. D. A.-র কাজ স্কুরু হয়ে গেছে। যে ভাবে C. M. D. A.-এর কাজের সমালোচনা করা হছে, সেটা ঠিক ঠিক প্রাসন্ধিক হয়ত হয় নাই। ছটো মূল কথা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, একটা হছে আমলাতয়ের প্রভাব, আর একটা হলো এর গঠনে জনপ্রতিনিধিত্বের অভাব। এর মধ্যে আমলাতয়ের বিরাট প্রভাব আছে এটা আমি স্বীকার করিনা। তার কারণ আমলাতয় শন্ধটা এমন একটা শন্ধ যেখানে ইছ্লা—এর প্রয়োগ হবে এবং প্রয়োগ হলে, যে তা যথার্থ হবে, অব্যর্থ হবে তা নয়। অনেক I. C. S., I. A. S. আছেন এর সঙ্গে হক্ত। তাঁরা সদস্থ হলেই কি গোটা কাঠামোটা অছ্ছুং হয়ে গেল? এই ধারণা নিয়ে বিলের বিতর্কে অংশগ্রহণ করা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। C. M. D. A.-র যে কমিটি আছে, এর মধ্যে realistic outlook আছে, scientitic outlook আছে। সর্বোপরি এর মধ্যে আছে একটা অভিক্রতার ফল। আমাদের এ ব্যাপারে অভিক্রতা হয়েছে একটা realistic এবং scientific outlook—এর মাধ্যমে আমরা নতুন করে একটা শহর একটা জনপদ তৈরী করতে চলেছি। সেদিক থেকে আশা করবো মাননীয় সদস্যরা এটা গ্রহণ করবেন। আর এতে জনপ্রতিনিধিছ নাই—এটাও আমি স্বীকার করবো না। জনপ্রতিনিধিছের হাতে এর মূল দান্বিছ ও নেতৃত্ব রয়ে গেছে। সেটা আমাকরি আপনারা বিচার করবেন।

আর একটা কথা বলা দরকার। একটা স্থ পরিকল্পনা ছাড়। উন্নয়নমূলক কোন কাজ হতে পারে না। এটা একটা সাবিক সতা। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার উন্নয়ন করবার একটা মানসিকতা দেখিয়েছেন, চেটা করেছেন। কিন্তু বেহেতু তার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছিল না, তার জন্ম উন্নয়নও ঠিকমত হয় নাই। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ভারতবর্ষে হয়েছে, পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রাশিয়ায়ও হয়েছে। রাশিয়ার ফল দিয়েছে ভাল, এই কারণে যে এই পরিকল্পনায় realistic এবং soientific outlook ছিল। যার ফলে প্রতি বছর তারা একটা net result পিপ্লের কাছে তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের এথানে তা সম্ভব হছে না। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃহত্তর কলকাতায় অফ্রপ্রভাবে বছর বছর ফল দেশতে আমরা সমর্থ হবো। একটা সংগঠনের যদি ছোট কমিটি থাকে, তাহলে সেই কমিটি

থেকে জ্বন্ত result পাওয়া যায়। এবং অত্যন্ত ভাল ফল—result পাওয়া যায়।
এধানে dynamic শন্দটা ব্যবহার করা উপযুক্ত, কাজে গতিশীলতা দরকার।
খাঁরা মনে করেন এই গতিশীলতা দরকার, তাঁরা নিশ্চয়ই ছোট কমিটির গুরুত্ব ও
প্রয়োজনীয়তা অন্থধাবন করতে পারবেন। আমরা যারা বিভিন্ন সংগঠন করি — আমরা জানি
সেধানেও এই outlook আছে। ছোট কমিটি হোক্, তাতে contract বেশী হবে, কাজে
গতিশীলতা বেশী হবে, সেধানে সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি নেওয়া যাবে এবং কাজের তত্বাবধান করাও
স্পবিধা হবে।

কমিটি বিরাট বড় করা যায়, কিন্ধ ছোটোর চেয়ে বডতে ক্ষমতা কমে যায়। কাজেই অনেকে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে কমিটি সম্প্রদাবণ করতে, আমরা বলব, অন্নরোধ করব যে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা জিনিষ্টা বিচার করে দেখবেন। তবে থেহেত তারা কয়েকটি সাজেসন দিয়েছেন **দেহেতৃ** আমরা দেগুলি নিয়ে পরবর্ত্তাকালে নিশ্চয়ই চিন্তা করব। প্রথম কমিটিতে ৭জন আছেন, ১১জনের সাজেশন দিয়েছেন। আমি মনে কবি মাননীয় সদস্য চিন্তা করবেন এবং আমাদের নির্দিষ্ট সংখ্যাকে গ্রহণ করবেন। আর একটা প্রস্তাব আছে এর মধ্যে, জেনারেল কাউনসিল, এাডভাইসারি কমিটির পরিবর্তে আমরা তা জানি এবং আমাদের কিছ একাপিরিয়েপও আছে. এবং সেই একসপিরিয়েন্দে আমরা দেখেছি সি. এম, ডব্ল, এম, এ-কে। বদি জেনারেল কাউনসিল নতন করে করি তাহলে তার একটা নতন করে নাম দিতে হবে, আর এইটা সি, এম, ডাব্ল.এম. এ-এর বাইরে করলে এফেকটিভ হবে না। আমরা তাই তা না করে সি, এম, ডাব্ল, এম. এ-মত একটা এফেকটিভ এ্যাডভাইসারি কমিট করেছি, এবং সেটা প্রস্তাব করে পেশ করেছি বিলের মাধামে এবং আমরা আশা করব যে সেটা আপনারা বিচার করে গ্রহণ করবেন। কিছু কিছু সদস্য বলেছেন যে সি. এম. ডি. এ-এর মত একটা অথোরিটি গ্রামগুলির জন্ত করা দরকার। গ্রামের সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করছেন। তবে এই বিলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, যে উন্নয়নটা যেথানকার জন্য সেটা দেখানকার করের দ্বারা রূপায়িত হবে, এবং চঙ্গি কর সেটা এই অথোরিটির হাতে এসে পড়বে কেন ? এর শেয়ার গ্রামের লোকেরাও পায় তার ব্যবস্থা করার কথাও বলেছেন। এটাই অনেক আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে, ফলে আমি আর এইটা সম্বন্ধে নতুনকরে আলোচনা করতে চাই না। কলকাতার মামুষ যে কর দিচ্ছে সেটা কলকাতার উন্নয়নের জন্ম ব্যয় হবে। তা ছাডা এইটা গ্রাম বা শহর নিয়ে চিন্তা করার ব্যাপার নয়। তাছাড়া সি, এম, ডি, এ,-এর মধ্যে, অর্থাৎ এই উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে ঠিক পুরো গ্রাম নয় এইরকম বহু এলাকাও চলে আসবে। আমি স্বশেষে অমুরোধ করব যে আপনার। সকলে এই বিলকে সমর্থন করবেন। দ্বিতীয়তঃ আগামী দিনে এর কথা চিন্তা করবেন এবং ততীয়তঃ আমি অমুরোধ করব যে আপনারা সকলে এই বিলকে গ্রহণ করবেন।

The motion of Shri Subrata Mukhopadhaya that the Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972, be taken into consideration was then put and agreed to.

## Clauses 1, 2 and 3

The question that clauses 1, 2 and 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 4

Mr. Speaker: There are three amendments to clause 4 by Shri Biswanath Chakrabarti. I call upon Shri Chakrabarti to move his amendments.

[5-20-5-30 p.m.]

জীবিশ্বনাথ মখার্জি: স্পীকার স্থার, আমাদের পার্টির তরফ থেকে কয়েকটি এমেগুমেন্ট আচে সেই এমেণ্ডমেণ্টগুলি আমরা মুভ করবো কিনা সেটা নির্ভর করছে মন্ত্রীর উত্তরের উপর। সেইজন আমি আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে একটা ছোট বিবৃতি দিতে চাই। রাষ্ট্রম**ন্ত্রী** যে **উত্তর** দিলেন তাতে আমরা একেবারেই সম্ভূষ্ণ হতে পারি নি। আমরা জানি আইনের **খসডা আনেক** দিন আগে হয়েছে —এ আইনটা আছে আমরা তাই জানি—এটা নতন করে কিছ করা হয় নি , <sub>না</sub>ও জানি এবং কাজাল্ড কাল অমা হয়েছে তাও জানি,আর এর একটা কমা, সেমিকোলন, ফল্টপ গান্টানো হয় সুবই আছে তাও জানি। কিন্তু এথানে যে সমালোচনা হোল সেই সমালোচনাকে নাম মান গ্রহণ করে উত্তর দেওয়া হোল। এভাবে আমরা মেনে নিতে পারবো না। বিজ্ঞপ করার মনোভাব গভর্নেণ্টের তর্ক থেকে থাকা উচিত নয়। আমি বিশটি পুনরায় আলোচনা করতে চাই ন।। আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পরিকার আখাস চাই—আজকে এই বিল এইভাবে পাশ হোক —কিন্তু অদুর ভবিয়াতে গভর্ণমেণ্ট সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন এই আশ্বাস চায়। এবং যা কিছ এই আইন সভার মধ্যে এবং বাইরে বিভিন্নভাবে যেসব প্রশ্ন উঠেছে সবগুলি ভালভাবে পুন্রবিবেচনা করে একটা কমপ্রিহেন্সিভ আইন ভবিস্থতে আনবেন, এই প্রতিশ্রুতি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাত তাহলে আমরা আমাদের তরফ থেকে যেদব এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে দেগুলি মুভ করবো না। কিন্তু সেইরকম প্রতিশ্রুতি যদি নাপাই তাহ**লে আমরাসকলে বুঝবো**যে এগুলি বিবেচনা করতে আপনারা প্রস্তুত নয়, এবং ভবিস্তুতে একটা কর্মপ্রিহেনসিভ আইন আনতেও প্রস্তুত নয়। তাহলে এই এমেণ্ডমেণ্টগুলি যা আমরা দিয়েছি তা আমরা মুভ করতে বাধ্য হবো। গামি আশা করি যদি মুখ্যমন্ত্রী এই সময় থাকেন হাউসে আস্কন এবং এসে যদি তিনি বলেন আর াদি না আসেন তাহলে রাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে যদি আশ্বাস দেন তাহলে ভাল। **তাঁদেরই বলার** র্গর নির্ভর করছে এই সংশোধনী মুভ করবো কি না।

শ্রীসূত্রত মুখার্জিঃ বিজ্ঞ পের কিছু নাই। আমি বিজ্ঞাপ করি নি। তবে আলোচনা চরতে গিয়ে ব্যাঙ্গ করে কিছু বললে তা বিজ্ঞাপ করা হয় না। আর মুখ্যমন্ত্রী এথানে নাই। তাই থ ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রতি দিতে পার্ছি না।

Shri Biswnnath Chakrabarti: Sir, I beg to move that for clause 1 (e), the following be substituted, namely:—

- (e) two members of the Legislative Assembly from C M, D, A area to be elected by the M L A.s of the C, M, D, A, area;
- (f) (i) one Councillor selected by the Calcutta Corporation or the Mayor himself;
- (ii) one Councillor selected by the Howrah Municipality or the Chairman himself;
- (iii) one Commissioner to be elected from amongst the Commissioners of Municipalities in North 24-Parganas District;
- (iv) one member to be elected from amongst the Commissioners of Municipalities in South 24-Parganas District;

(v) one member to be elected from among the Municipal Commissioners of Municipalities on the west of the Hooghly river (other than Howrah);

Sir, I also beg to move that in clause 4(4) in line 1, for the words "clause (a)" the words "clauses (e) and (f)" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(4) in line 3, for the words "nominanation by the State Government" the word "election" be substituted,

ত্রীস্ত্রত মুখার্জিঃ আপনার suggestionগুলি আমি মনে রাখব। I oppose all the amendments.

## [5-30-5-40 p.m.]

The motion of Shri Biswanath Chakrabarti that for clause 4(1) (e), the following be substituted namely:—

- (e) two members of the Legislative Assembly from C. M. D. A. area to be elected by the M. L. A.s, of the C. M. D. A. area;
- (f) (i) one Councillor selected by the Calcutta Corporation or the Mayor himself;
- (ii) one Councillor selected by the Howrah Municipality or the Chairman himself;
- (iii) one Commissioner to be elected from amongst the Commissioners of Municipalities in North 24-Parganas District;
- (iv) one member to be elected from amongst the Commissioners of Municipalities in South 24-Parganas District;
- (v) one member to be elected from among the Municipal Commissioners of Municipalities on the west of the Hooghly river (other than Howrah).

Was then put and a division taken with the following result :-

## DIVISION-I

#### AYES-21

A.M.O. Ghani, Dr.
Ali Ansar, Shri
Basu, Shri Ajit Kumar (Hoog.)
Bhattacharya, Shri Sakti Kumar
Bhattacharyya, Shri Harasankar
Bhowmik, Shri Kanai
Chakrabarti, Shri Biswanath
Das, Shri Bimal
Dihidar, Shri Niranjan
Duley, Shri Krishnaprasad
Ganguly, Shri Ajit Kumar
Gaosal, Shri Satya
Ghosh, Shri Sisir Kumar

#### NOES-98

Abdul Barı Bıswas, Shri
Abdur Rauf Ansari, Shri
Abedin, Dr. Zainal
Aich, Shri Triptimay
Anwar Ali, Shri Sk.
Bandopadhayay, Shri Shib Sankar
Bandyopadhyay, Shri Sukumar
Banerjee, Shri Ramdas
Bar, Shri Ram Krishna
Bauri, Shri Durgadas
Bera, Shri Rabindra Nath
Biswas, Shri Kartic Chandra
Chakravarty, Shri Bhabataran

Mitra, Shrimati Ila
Mukherjee, Shri Biswanath
Mukhopadhyaya, Shrimati Geeta
Murmu, Shri Rabindra Nath
Draon, Shri Prem
Phulmali, Shri Lalchand
Roy, Shri Aswini
Vilson-De Roze, Shri George Albert

## NOES

Chatteriee, Shri Debabrata Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Barid Baran Das. Shri Bijov Das, Shri Rajani Das. Shri Sarat Chandra Das, Shri Sudhir Chandra Daulat Ali, Shri Sheikh De. Shri Asamania Deshmukh, Shri Netai Dolui, Shri Hari Sadhan Dutt, Shri Ramendra Nath Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Gaven, Shri Lalit Goswami, Shri Sambhu Narayan Gyan Singh Sohanpal Hajra, Shri Basudeb Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hembram, Shri Sital Chandra Hembrom, Shri Patrash Hemram, Shri Kamala Kanta Isore, Shri Sisir Kumar Jana, Shri Amalesh Khan, Shri Gurupada Mahanto, Shri Madan Mohan Mahapatra, Shri Harish Chandra Mahbubul Haque, Shri Maiti, Shri Braja Kishore Maity, Shri Prafulla Majhi, Shri Rup Sing Maji, Shri Saktipada Mandal, Shri Arabinda Mandal, Shri Gopal Mandal, Shri Probhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Mazumdar, Shri Indrajit

#### NOES

Md. Safiulla, Shri Md. Shamsuzzoha, Shri Misra, Shri Ahindra Misra, Shri Kashinath Mitra, Shri Haridas Mohammad Dedar Baksh, Shri Mohammad Idris Ali, Shri Mohanta, Shri Bijoy Krishna Moiumdar, Shri Jotirmoy Mondal, Shri Amarendra Mondal, Shri Jokhi Lal Moslehuddin Ahmed, Shri Mukherjee, Shri Sanat Kumar Mukhapadya, Shri Tarapoda Mukhopadhaya, Shri Subrata Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Naskar, Shri Gobinda Chandra Parui, Shri Mohini Mohon Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Roy, Shri Bireswar Roy, Shri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Madhu Sudan Roy, Shri Mrigendra Narayan Roy, Shri Santosh Kumar Roy, Shri Suvendu Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwija Pada Samanta, Shri Saradindu Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramakrishna Sarker, Shri Jogesh Chandra Sen, Shri Bholanath Shamsuddin Ahmed, Shri Shaw, Shri Sachi Nandan Shukla, Shri Krishna Kumar Singha, Shri Satyanarayan

#### NOFS

Singha Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Debendra Nath Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Tirkey, Shri Iswar Chandra Tadu, Shri Budhan Chandra

The Ayes being 21 and the Noes 98, the motion was lost,

The motion of Shri Biswanath Chakrabarti that in clause 4(4) in line 1, for ne words "clause (e)" the words "clause (e) and (f)" be substituted was then ut and a division taken with the following result:—

#### DIVISION-II

## **AYES**-21

**NOES** -102

M.O. Ghani, Dr. Ansar, Shri su. Shri Ajit Kumar (Hoog.) attacharya, Shri Sakti Kumar attacharyya, Shri Harasankar owmik, Shri Kanai akrabarti, Shri Biswanath s. Shri Bimal hidar, Shri Niranjan ley, Shri Krishnaprasad nguly, Shri Ajıt Kumar osal, Shri Satya osh, Shri Sisir Kumar tra. Shrimati Ila ikheriee. Shri Biswanath ikhopadhyaya, Shrimati Geeta ırmu, Shri Rabindra Nath aon, Shri Prem ulmali, Shri Lalchand y, Shri Aswini lson-De Roze, Shri George Albert

Abdul Bari Biswas, Shri Abdur Rauf Ansari, Shri Abedin, Dr. Zainal Aich, Shri Triptimay Anwar Ali, Shri Sk. Bandopadhayay, Shri Shib Sankar Bandyopadhyay, Shri Sukumar Banerjee, Shri Ramdas Bar, Shri Ram Krishna Bauri, Shri Durgadas Bera, Shri Rabindra Nath Biswas, Shri Ananda Mohan Chakraborty, Shri Gautam Chakravarty, Shri Bhabataran Chatterjee, Shri Debabrata Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Barid Baran Das, Shri Bijoy Das, Shri Rajani Das, Shri Sarat Chandra Das. Shri Sudhir Chandra Daulat Ali, Shri Sheikh De, Shri Asamanja Deshmukh, Shri Netai Dolui, Shri Hari Sadhan Dutt, Shri Ramendra Nath

NOES

Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta

Ekramul Haque Biswas, Shri

Gayen, Shri Lalit

Goswami, Shri Sambhu Narayan

Gyan Singh Sohanpal

Haira, Shri Basudeb

Halder, Shri Manoranjan

Hatui, Shri Ganesh

Hembram, Shri Sital Chandra

Hembrom, Shri Benjamin

Hembrom, Shri Patrash

Hemram, Shri Kamala Kanta

Isore, Shri Sisir Kumar

Jana, Shri Amalesh

Khan, Shri Gurupada

Mahanto, Shri Madan Mohan

Mahapatra, Shri Harish Chandra

Mahbubul Haque, Shri

Maiti, Shri Braja Kishore

Maity, Shri Prafulla

Majhi, Shri Rup Sing

Maji, Shri Saktipada

Majumdar, Shri Bhupati

Mandal, Shri Arabinda

Mandal, Shri Gopal

Mandal, Shri Probhakar

Mandal, Shri Santosh Kumar

Mazumdar, Shri Indrajit

Md. Safiulla, Shri

Md. Shamsuzzoha, Shri

Misra, Shri Ahindra

Misra, Shri Kashinath

Mitra, Shri Haridas

Mohammad Dedar Baksh, Shri

Mohammad Idris Ali, Shri

Mohanta, Shri Bijoy Krishna

Mojumdar, Shri Jotirmoy

Mondal, Shri Amarendra

Mondal, Shri Jokhi Lal

Moslehuddin Ahmed, Shri

#### NOES

Mukheriee, Shri Sanat Kumar Mukhapadya, Shri Tarapoda Mukhopadhava, Shri Subrata Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Naskar, Shri Gobinda Chandra Parui, Shri Mohini Mohon Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Roy, Shri Bireswar Roy, Shri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Madhu Sudan Roy, Shri Mrigendra Narayan Roy, Shri Santosh Kumar Roy, Shri Suvendu Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwija Pada Saha, Shri Radha Raman Samanta, Shri Saradindu Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramakrishna Sarker, Shri Jogesh Chandra Sen. Shri Bholanath Shamsuddin Ahmed, Shri Shaw, Shri Sachi Nandan Shukla, Shri Krishna Kumar Singha, Shri Satyanarayan Singha Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Debendra Nath Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Tirkey, Shri Iswar Chandra Tudu, Shri Budhan Chandra

The Ayes being 21 and Noes 102, the motion was lost.

The motion of Shri Biswanath Chakrabarti that in clause 4 (4) in line 3, for he words "nomination by the State Government" the word "election" be ubstituted, was then put and a division taken with the following result:—

## DIVISION-III

AYES—22

NOES-104

M.O. Ghani, Dr.

Abdul Barı Biswas, Shri

Ali Ansar, Shri Basu, Shri Ajit Kumar (Hoog.) Bhattacharva, Shri Sakti Kumar Bhattacharvya, Shri Harasankar Bhowmik, Shri Kanai Chakrabarti, Shri Biswanath Das. Shri Bimal Dihidar, Shri Niranian Duley, Shri Krishnaprasad Ganguly, Shri Ajit Kumar ' Ghosal, Shri Satya Ghosh, Shri Sisir Kumar Mitra, Shrimati Ila Mukherjee. Shri Biswanath Mukhopadhyaya, Shrimati Geeta Murmu, Shri Rabindra Nath Oraon, Shri Prem Phulmali, Shri Lalchand Roy, Shri Aswini Sinha, Shri Nirmal Krishna Wilson De Roze, Shri George Albert

## NOES

Abdur Rauf Ansari, Shri Abedin, Dr. Zainal Aich, Shri Triptimay Anwar Ali, Shri Sk. Bandopadhayay, Shri Shib Sanka, Bandyopadhyay, Shri Sukumar Baneriee, Shri Ramdas Bar, Shri Ram Krishna Bauri, Shri Durgadas Bera, Shri Rabindra Nath Biswas. Shri Ananda Mohan Biswas, Shri Kartic Chandra Chakraborty, Shri Gautam Chakravarty, Shri Bhabataran Chatterjee, Shri Debabrata Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Rajani Das, Shri Sarat Chandra Das, Shri Sudhir Chandra Daulat Ali, Shri Sheikh De, Shri Asamania Doloi, Shri Rajani Kanta Dolui, Shri Harı Sadhan Dutt, Shri Ramendra Nath Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Fazle Haque, Dr. Md. Gayen, Shri Lalit Ghosh, Shri Prafulla Kanti Goswami, Shri Sambhu Narayan Gyan Singh Sohanpal Hajra, Shri Basudeb Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hembram, Shri Sital Chandra Hembrom, Shri Benjamin Hembrom, Shri Patrash Hemram, Shri Kamala Kanta Isore, Shri Sisir Kumar

NOES

Jana, Shri Amalesh Khan, Shri Gurupada Mahanto, Shri Madan Mohan Mahapatra, Shri Harish Chandra Mahbubul Haque, Shri Maity, Shri Prafulla Majhi, Shri Rup Sing Majumdar, Shri Bhupati Mandal, Shri Arabinda Mandal, Shri Gopal Mandal, Shri Probhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Mazumdar, Shri Indrajit Md. Safiulla, Shri Md. Shamsuzzoha, Shri Misra, Shri Ahindra Misra, Shri Kashinath Mitra. Shri Haridas Mohammad Dedar Baksh, Shri Mohammad Idris Alı, Shri Mohanta, Shri Bijov Krishna Mojumdar, Shri Jotirmov Mondal, Shri Amarendra Mondal, Shri Jokhi Lal Moslehuddin Ahmed, Shri Mukheriee, Shri Sanat Kumar Mukhapadya, Shri Tarapoda Mukhopadhaya, Shri Subrata Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Naskar, Shri Gobinda Chandra Parui, Shri Mohini Mohon Paul, Shri Bhawani Poddar, uhri Deokinandan Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Roy, Shri Bireswar Roy, Shri Debendra Nath

Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Madhu Sudan Roy, Shri Mrigendra Natayan

#### NOES

Roy, Shri Santosh Kumar Rov. Shri Suvendu Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwija Pada Samanta, Shri Saradindu Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramakrishna Sarker, Shri Jogesh Chandra Sen, Shri Bholanath Shamsuddin Ahmed, Shri Shaw, Shri Sachi Nandan Shukla, Shri Krishna Kumar Singha, Shri Satyanarayan Singha Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Atish Chandra Sinha. Shri Debendra Nath Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Tewary, Shri Sudhanshu Sekhar Tirkey, Shri Iswar Chandra Wilson-De Roze, Shri George Albert

The Aves being 22 and Noes 104, the motion was lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

## Clauses 5 to 12

The question that clauses 5 to 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 13

Shri Sisir Kumar Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 13(1), lines 2 and 3, for the words "An Advisory Council for the purpose of advising it on the formulation and co-ordination plans" the words "a General Council for the purpose of approval of Budget and policy matters" be substituted.

Sir I also beg to move that for clause 13 (2) the following members, namely:

- "(2) The General Council shall consist of the following members, namely:-
  - (a) The Chairman of the Metropolitan Authority, ex-officio, who shall be the President thereof;

- (b the Vice-Chairman of the Metropolitan Authority, ex-officio;
- (o) the Chairman of the Board of Trustees for the improvement of Calcutta;
- (d) the Chairman of the Board of Trustees for the improvement of Howrah;
- (e) one person holding office, for the time being, as the Cemmissioner of the Corporation of Calcutta;
- (f) two non-official persons with knowledge of town planning and architecture to be nominated by the State Government;
- g) one representative of the Department of Health of the State Government :
- (h) cleven elected representatives of the municipal Corporations and other municipalities within the Calcutta Metropolitan Area:
- i) Chief Engineer of the Calcutta Electric Supply Corporation Ltd.;
- (j) Administrator of the Calcutta Tramways Company Limited;
- (k) a member of the Board of Director of the Calcutta Metropoliton Water and Sanitation Authority
- (I) Director of the Calcutta Metropolitan Planning Organisation;
- (m) three members of the West Bengal Legislative Assembly from Calcutta Metropolitan Area to be selected by the Speaker representing major shades of opinion;
- (n) the Cheif Administrative Officer, Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta; and
- four Members of the Lok Sabha from among the M.P.s of Calcutta Metropolitan Area.

শ্রীশিশির কুমার ঘোষঃ স্থার, আগেই বলা হয়েছে যে আমরা সাধারণ ভাবে চাই যে এই এ্যাডভাইসরি কাউন্সিল না থেকে এমন একটা কাউন্সিল হওয়া উচিত যে কাউন্সিলের ক্ষমতা থাকবে প্রান এ্যাপ্রুভ করবার, অর্থাৎ এ্যাপ্রুভিং অর্থারিটি। এই জেনারেল কাউন্সিলের জন্ত আমরা প্রস্তাব করেছি এবং আমরা মনে করি এইভাবে যদি সংশোধনীটা গৃহীত হয় তাহলে বেশীরভাগ জনপ্রতিনিধি তাঁদের নিজেদের এলাকার সমস্থা সঠিকভাবে তুলে এনে যে সমস্থ এক্সপার্টরা এর সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁদের নিয়ে নিজেদের মনের মত জনসাধারণের স্থার্থে পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন। এই পরিকল্পনা যা জনসাধারণের স্থার্থে হবে তার পরামর্শদাতা বা বৃদ্ধিদাতারা যদি জনপ্রতিনিধিরা হন তাহলে সেই পরিকল্পনা হবে স্কর্ত্তু, গণতাদ্ধিক এবং সেই জাতীয় পরিকল্পনাই বাংলাদেশের মান্ত্র্য চায়।

শ্রীস্থবাত মুখার্জিঃ আমি আদৌ এটা গ্রহণ করতে পারলাম না।
[5.40—5-50 p.m.]

The motion of Shri Sisir Kumar Ghosh that in clause 13(1), lines 2 and 3, for the words "An Advisory Council for the purpose of advising it on the formulation and co-ordination of plans" the words "a General Counil for the purpose of approval of Budget and policy matters" be substituted, was then put and a division taken with the following result:—

## DIVISION-IV

## AYES-21

A.M.O. Ghani, Dr. Ali Ansar, Shri Basu, Shri Ajit Kumar (Hoog.) Bhattacharya, Shri Sakti Kumar Bhattacharyya, Shri Harasankar Bhowmik, Shri Kanai Chakrabarti, Shri Biswanath Das, Shri Bimal Dihidar, Shri Niranjan Duley, Shri Krishnaprasad Ganguly, Shri Ajit Kumar Ghosal, Shri Satva Ghosh, Shri Sisir Kumar Mitra, Shrimati Ila Mukheriee, Shri Biswanath Mukhopadhyaya, Shrimatı Geeta Murmu, Shri Rabindra Nath Oraon, Shri Prem Phulmali, Shri Lalchand Roy, Shri Aswini Sinha, Shri Nirmal Krishna

#### NOES-109

Abdul Bari Biswas, Shri Abdur Rauf Ansari, Shri Abedin, Dr. Zainal Aich, Shri Triptimay Anwar Ali, Shri Sk. Bandopadhayay, Shri Shib Sankar Bandyopadhyay, Shri Sukumar Banerice, Shri Ramdas Bar, Shri Ram Krishna Bauri, Shri Durgadas Bera, Shri Rabindra Nath Bhattacharva, uhri Naravan Biswas, Shri Ananda Mohan Biswas, Shri Kartic Chandra Chakraborty, Shri Gautam Chakravarty, Shri Bhabataran Chatteriee, Shri Debabrata Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Barid Baran Das, Shri Bijov Das, Shri Rajani Das. Shri Sarat Chandra Das, Shri Sudhir Chandra Daulat Ali, Shri Sheikh De, Shri Asamania Deshmukh, Shri Netai Doloi, Shri Rajani Kanta Dolui, Shri Hari Sadhan Dutt, Shri Ramendra Nath Dutta, Shri Adva Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Fazle Haque, Dr. Md. Gayen, Shri Lalit Ghosh, Shri Prafulla Kanti Goswami, Shri Sambhu Narayan Gyan Singh Sohanpal Hajra, Shri Basudeb

#### NOES

Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hembram, Shri Sital Chandra Hembrom, Shri Benjamin Hembrom, Shri Patrash Hemram, Shri Kamala Kanta Isore Shri Sisir Kumar Jana, Shri Amalesh Khan, Shri Gurupada Lohar, Shri Gour Chandra Mahanto, Shri Madan Mohan Mahapatra, Shri Harish Chandra Mahbubul Haque, Shri Maiti, Shri Braja Kishore Maity, Shri Prafulla Majhi, Shri Rup Sing Man, Shri Saktipada Majumdar, Shri Bhupati Mandal, Shri Arabinda Mandal, Shri Gopal Mandal, Shri Probhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Mazumdar, Shri Indrajit Md. Safiulla, Shri Md. Shamsuzzoha, Shri Misra. Shri Kashinath Mitra. Shri Haridas Mohammad Dedar Baksh, Shri Mohammad Idris Ali, Shri Mohanta, Shri Bijoy Krishna Moitra, Shri Arun Kumar Mojumdar, Shri Jotirmoy Mondal, Shri Amarendra Mondal, Shri Jokhi Lal Moslehuddin Ahmed, Shri Mukherjee, Shri Sanat Kumar Mukherjee, Shri Sibdas Mukhapadya, Shri Tarapoda Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Mundle, Shri Sudhendu Naskar, Shri Gobinda Chandra

## NOES

Paik, Shri Bimal Parui, Shri Mohini Mohon Paul, Shri Bhawani Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puraniov Roy, Shri Bireswar Roy, Shri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Santosh Kumar Rov. Shri Suvendu Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwija Pada Samanta, Shri Saradindu Saraogi, Shri Ramakrishna Sarker, Shri Jogesh Chandra Sen, Shri Bholanath Shamsuddin Ahmed, Shri Shaw, Shri Sachi Nandan Shukla, Shri Krishna Kumar Singha, Shri Satyanarayan Singha Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Atish Chandra Sinha, Shri Debendra Nath Sinha, Shri Panchanan Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Tewary, Shri Sudhanshu Sekhar Tirkey, Shri Iswar Chandra Wilson-De Roze, Shri George Albert

The Ayes being 21 and the Noes 109, the motion was lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Ghosh that for clause 13(2) the following be substituted, namely:—

- "(2) The General Council shall consist of the following members, namely: --
- (a) The Chairman of the Metropolitan Authority, ex-officio, who shall be the President thereof;
- (b) the Vice-Chairman of the Metropolitan Authority, ex-officio;
- (c) the Chairman of the Board of Trustees for the improvement of Calcutta;

- (d) the Chairman of the Board of Trustees for the improvement of Howrah;
- (c) one person holding office, for the time being, as the Commissioner of the Corporation of Calcutta;
- (f) two non-official persons with knowledge of town planning and architecture to be nominated by the State Government:
- (g) one representative of the Department of Health of the State Government.
- (h) eleven elected representatives of the municipal Corporations and other municipalities within the Calcutta Metropolitan Area;
- (i) Chief Engineer of the Calcutta Electric Supply Corporation Limited;
- (j) Administrator of the Calcutta Tramways Company Limited;
- (k) a member of the Board of Director of the Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority;
- (1) Director of the Calcutta Metropolitan Planning Organisation;
- (m) three members of the West Bengal Legislative Assembly from Calcutta Metropolitan Area to be selected by the Speaker representing major shades of opinion;
- (n) the Chief Administrative Officer, Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta; and
- (o) four Memers of the Lok Sabha from among the M.P.s of Calcutta Metropolitan Area was then put and a division taken with the following result :—

## DIVISION-V

#### AYES-21

AM.O. Ghani, Dr.
Ah Absar, Shri
Basa, Shri Ajit Kumar (Hoog.)
Bhattacharya, Shri Sakti Kumar
Bhattacharyya, Shri Harasankar
Bhowmik, Shri Kanai
Chakrabarti, Shri Biswanath
Das, Shri Bimal
hihidar, Shri Niranjan
iley, Shri Krishnaprasad
nguly, Shri Krishnaprasad
nguly, Shri Ajit Kumar
osal, Shri Satya
hish, Shri Sisir Kumar
a, Shrimati Ila
herjee, Shri Biswanath

#### NOFS-110

Abdul Bari Biswas, Shri
Abdur Rauf Ansari, Shri
Abedin, Dr. Zainal
Aich, Shri Triptimay
Anwar Ali, Shri Sk.
Bandopadhayay, Shri Shib Sankar
Bandyopadhayay, Shri Sukumar
Banerjee, Shri Ramdas
Bar, Shri Ram Krishna
Bauri, Shri Durgadas
Bera, Shri Rabindra Nath
Biswas, Shri Ananda Mohan
Biswas, Shri Kartic Chandra
Chakraborty, Shri Gautam
Chakravarty, Shri Bhabataran

Mukhopadhyaya, Shrimati Geeta Murmu, Shri Rabindra Nath Oraon, Shri Prem Phulmali, Shri Lalchand Roy, Shri Aswini Sinha, Shri Nirmal Krishna

#### NOES

Chatteriee, Shri Debabrata Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das. Shri Barid Baran Das, Shri Bijov Das, Shri Rajani Das, Shri Sarat Chandra Das, Shri Sudhir Chandra Daulat Ali, Shri Sheikh De. Shri Asamania Deshmukh, Shri Netai Doloi, Shri Rajani Kanta Dolui, Shri Hari Sadhan Dutt, Shri Ramendra Nath Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Fazle Haque, Dr. Md. Gayen, Shri Lalit Ghosh, Shri Prafulla Kanti Goswami, Shri Sambhu Narayan Gyan Singh Sohanpal Hajra, Shri Basudeb Halder, Shri Manoranjan Hatui, Shri Ganesh Hembram, Shri Sital Chandre Hembrom, Shri Benjamin Hembrom, Shri Patrash Hemram, Shri Kamala Kanta Isore, Shri Sisir Kumar Jana, Shri Amalesh Khan, Shri Gurupada Lohar, Shri Gour Chandra Mahanto, Shri Madan Mohan Mahapatra, Shri Harish Chandra Mahbubul Haque, Shri Maiti, Shri Braja Kishore Maity, Shri Prafulla Majhi, Shri Rup Sing Maji, Shri Saktipada Majumdar, Shri Bhupati

#### NOES

Mandal, Shri Arabinda Mandal, Shri Gopal Mandal, Shri Probhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Mazumdar, Shri Indrajit Md. Safiulla, Shri Md. Shamsuzzoha, Shri Misra, Shri Kashinath Mitra, Shri Haridas Mohammad Dedar Baksh, Shri Mohammad Idris Ali, Shri Mohanta, Shri Bijoy Krishna Moitra, Shri Arun Kumar Mojumdar, Shri Jotirmoy Mondal, Shri Amarendra Mondal, Shri Jokhi Lal Moslehuddin Ahmed, Shri Mukherjee, Shri Sanat Kumar Mukherjee, Shri Sibdas Mukhapadya, Shri Tarapoda Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Mundle, Shri Sudhendu Naskar, Shri Gobinda Chandra Paik, Shri Bimal Parui, Shri Mohini Mohon Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Roy, Shri Bireswar Roy, Shri Debendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy, Shri Madhu Sudan Roy, Shri Mrigendra Narayan Roy, Shri Santosh Kumar Roy, Shri Suvendu Saha, Shri Dulal Saha, Shri Dwija Pada Samanta, Shri Saradindu Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramakrishna Sarker, Shri Jogesh Chandra

#### NOES

Sen, Shri Bholanath
Shamsuddin Ahmed, Shri
Shaw, Shri Sachi Nandan
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha, Shri Satyanarayan
Singha Roy, Shri Probodh Kumar
Sinha, Shri Atish Chandra
Sinha, Shri Debendra Nath
Sinha, Shri Panchanan
Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad
Sur, Shri Ganapati
Tewary, Shri Sudhanshu Sekhar
Tirkey, Shri Iswar Chandra
Wilson-De Roze, Shri George Albert

The Ayes being 21 and the Noes 110, the motion was lost.

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 14 to 23 and the Preamble

The question that clauses 14 to 23 and the Preamble do stand part of the Bill, was put and agreed to.

Shri Subrata Mukhopadhaya: 1 beg to move that the Calcutra Metropolitan Development Authority Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

**@ বিশ্বনাথ মুখার্জিঃ মাননী**য় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা ছোট্ট বিবৃতি এই সঙ্গে করতে চাই। আমরা এরূপ আশ্বাস পেয়েছিলাম গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে......

Mr. Speaker: Mr, Mukherjee, the Bill has already been passed.

্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ স্থার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কারণ অনেকের হয় ত অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে। যদি এখন এখানে অপোজিসান বসতো তাদের লিডার একটা বিল থেকে আর একটা বিলে যাবার আগে আপনার কাছে কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো কি না ?

**৯r. Speaker:** You can do that but without any reflection on the Bill. ( ভয়েস—এ তো পাশ হয়ে গেছে।)

্রিবিশ্বনাথ মুখার্জি: স্থার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা যদি ধৈর্য ধরে কেউ না শোনেন বা প্রতিবাদ করেন তাহলে সেটা ব্রব সময় শোভন নয়। আমি একটা ষ্টেটমেন্ট করতে ডিউটি বাউণ্ড হচ্ছি এইজস্থা যে, আমরা একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম যে গভর্ণমেন্ট এটা সামগ্রিকভাবে

বিবেচনা করবেন ভবিশ্বতে এরপ ধরণের একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন। ওঁরা এ ব্যাপারে কেউ উত্তর প্রভ্যুত্তর করবেন না কারণ এটা স্থার আপনার ব্যাপার। স্থার, আমরা এরপ একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম যে সামগ্রিক জিনিষটা ভবিশ্বতে পুনরায় বিবেচনা করা হবে এবং ষ্টেটমেন্ট করা হবে। এবং আমরাও কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করবো না, ভোট তো দ্রের কথা—আদৌ আমরা মুভ করবো না। কিন্তু এথানে সেরপ কথা বলা সত্ত্বেও রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিলেন এই উত্তরের জ্লা আমরা আমাদের এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করতে বাধ্য হয়েছি। সমন্ত সদস্য এই স্পিরিটে এটা নেবেন এবং বুঝবেন।

## The West Bengal Improvement Laws (Amendment) Bill, 1972.

Shri Prafull Kanti Ghosh: Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the West Bengal Improvement Laws (Amedment) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of the Bill).

Shri Prafulla Kanti Ghosh: Sir, I beg to move that the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration.

Sir, under the Hooghly River Bridge Act, 1969, the Hooghly River Bridge Commissioners were to construct a high level bridge across the river Hooghly with necessary approaches to such bridge. The Board of Trustees for the Improvement of Calcutta and the Board of Trustees for the improvement of Howrah both possessed considerable skill and experience and highly trained personnel necessary for the execution of works for the improvement and development of the areas within their respective jurisdiction. For a smooth and efficient execution of the Bridge project, the Hooghly River Bridge Commissioners might have to draw upon the skill, experience and resources of the Boards by entrusting them with the construction of the approaches to the Bridge. But neither the Calcutta Improvement Act, 1911, nor the Howrah Improvement Act, 1956, provided for a situation where the Board constituted under its provisions could undertake the execution of the works as an agent of any statutory authority.

# [5-50-6-00 p.m.]

It was, therefore, felt that a provision should be made in each of these Acts to enable each Board to undertake, with the previous sanction of the State Government, execution of any works in any area within its jurisdiction on behalf of any person on such terms and conditions as might be agreed upon between the Board and such person. Accordingly, during the operation of the Proclamation issued by the President of India on the 19th March, 1970, under Article 356 of the Constitution of India in relation to the State of West Bengal, the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Act, 1971 (President's Act, No. I of 1971), was enacted to serve the above purpose.

Under Clause (2) of Art. 357 of the Constitution of India, the provisions of the said President's Act was to cease to have effect on the expiration of a period of one year from the date of withdrawal of the President's Proclamation issued under Art. 356, i.e., on the 2nd April, 1972. The continuance of the provisions of the President's Act was, however, still essential beyond that

period, for the execution of the works connected with the construction of the approaches to the new Hooghly Bridge and also for the execution of various improvement and development works undertaken in Calcutta and Howrah under the auspieces of the Calcutta Metropolitan Development Authority. In the circumstances, the provisions of the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Act, 1971, was re-enacted by promulgating the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Ordinance, 1972, on the 22nd March, 1972.

Sir, I have just read out a statement under rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly explaining the circumstances under which the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Bill, 1972, was promulgated on 22nd March, 1972. Before the new provisions were incorporated by the President's Act, i.e., by the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Act, 1971, the Board of Trustees for the improvement of Calcutta and the Board of Trustees for the improvement of Howrah were empowered to execute improvement and development works, e.g., general improvement schemes, street schemes, etc., of their own only. They could not execute any work on behalf of other persons, or in other words, they could not execute the construction of the approach roads of the new Hooghly Bridge and improvement and development works of the Calcutta Metroplitan Development Authority. By the new provisions incorporated by the President's Act and continued by the West Bengal Improvement Laws (Amendment) Ordinance, 1972, the Boards are now competent to execute all such works as well besides their own schemes. Obviously, therefore, these provisions should be continued permanently in the two Acts. The object of the Bill is to continue the provisions of the President's Act and the Ordinance which replaced the President's Act. There will be no expenditure for giving effect to the provisions of the Bill. I am sure that all sections of the House will fully support the Bill.

Sir, with these words, I commend my motion for acceptance of the House.

শ্রীষভী ইলা মিত্র: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল আনার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয় যথেষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই এরপর আর আমাদের বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন হয় না। আমরা এই বিলকে সমর্থন কর্তি।

শিরক্রনার বন্দ্যোপাধ্যার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হগলী নদীর উপরে সেতু নির্মাণের যে পরিকরনা করা হরেছে এবং তারজন্ম যে আইনটা Ordinance আকারে ইতিপুর্বে ছিল এবং সেটা এখন বিল আকারে নিয়ে আসা হয়েছে সেই বিলকে আমরা সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। এটুকু বিশ্বাস রাখি গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক যে সমস্ত কাজ সরকার গ্রহণ করেছেন সেই কাজ করার পক্ষে যদি আইনসলত কোন বাধা থাকে তাহলে সেটা অপসারণ করা নিশ্চয় আমাদের কর্তব্য এবং আমার মনে হয় বিধান সভায় মাননীয় সদস্তরাও একে সমর্থন করবেন। আজ হুগলী নদীর উপরে যে বীজ হবে তার ধারা আমাদের বাণিজ্যিক উন্নতি হবে এবং সেই সলে সলে হাওড়া বীজের উপর আজ অত্যধিক ভীড়ের জক্ম যানবাহন ও লোকচলাচলের যে অস্ক্রবিধা হচ্ছে তা নিয়ম্রণ করা সম্ভব হবে। স্নতরাং এরকম ধরণের একটা পরিক্রনা দরকার ছিল।

এই পরিকল্পনা কেবল্যাত হাওড়া এবং কলকাতার মধ্যে হলেও অর্থাৎ ব্রীজ নির্মাণের জারগা হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে হলেও সারা পশ্চিমবলবাসীর স্বপ্ন ও সাধনা এটা। সেইজন্ত এই স্বপ্ন প্রশা প্রশা হলেও আমরা উপকৃত হবো, ক্রনগণ উপকৃত হবে। সেইজন্ত আজকে যে বিলটা আনা হরেছে আমি তাকে পুনরার স্বাস্তিকরণে সমর্থন কর্ছি।

প্রশ্ন কান্তি বোবঃ স্পীকার তার, বে বিলটা এই হাউসের সামনে আমি উত্থাপন করেছিলাম তাকে মাননীর সদক্তরা তাঁদের সমর্থন জানিরেছেন। এই সমর্থন জানানোর অভ তাঁদেরকে আমি আমার আন্তরিক ধন্তবাদ জানাছি। এই প্রসক্তে বলবাে বে মাননীর সদক্তরা জানেন ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার কি চেহারা ছিল, কি অবস্থা ছিল, বাজনীতি সামাজিক জীবনকে একেবারে কলুবিত করে তুলেছিল। তাই ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে আমারা হঃথের সঙ্গে দেখেছি সংবিধান বলেছে পাঁচ বছর অন্তর্ম একবার নির্বাচন চপ্তয়ার দরকার সেথানে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে এই পশ্চিমবাংলার নির্বাচন হলা। আজ আমরা একটা হারী সরকার গঠন করতে পেরেছি। আজ পশ্চিমবাংলার সামনে এবং আমাদের সামনে নানান সমস্থা দেখা দিয়েছে। আজ আমাদের এই পশ্চিমবাংলার স্বাদীন উন্নতি করবার জন্ত নানা রকম পরিকল্পনা আনতে হছে। তাই একটা বিশেব পরিকল্পনা হছে এই বল। আমি আবার বলবাে আজকে মাননীয় সদক্তরা যে মনের পরিচন্ন দিয়েছেন তারজন্ত আমি তামেরকে একান্তভাবে আন্তরিক অভিনন্ধন জানাছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শ্রু করিছি।

The motion of Shri Prafulla Kanti Ghosh that the West Bengal Improvenent Laws (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration was then put and agreed to.

#### Glauses 1 to 4 and the Preamble

The question that clauses 1 to 4 and the Preamble do stand part of the Bill ras then put and agreed to.

Shri Prafulla Kanti Ghosh: Sir, I beg to move that the West Bengal mprovement Laws (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly e passed.

The motion was then put and agreed to.

#### Third Report of the Business Advisory Committee

6-00-6-07 p.m. ]

Mr. Speaker: I beg to present the Third Report of the Business Advisory ommittee which at its meeting held on the 28th April, 1972, in my chamber onsidered the question of allocation of dates and time for disposal of legislation and other business and recommended as follows:

uesday, 2-5-72

- (i) The West Bengal Public Demands Recovery
   ( Amendment ) Bill, 1972. (Introduction,
   Consideration and Passing) ... 1 hour.
- (ii) Government Resolution for imposition of a ceiling on urban property.
   2 hours.

Tuesday, 2-5-72 ... (iii) Motion under rule 185 regarding high prices of essential commodities by Shri Abdul Bari Biswas ... 2 hours.

Wednesday, 3-5-72 ... (i) The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972. (Introduction, Consideration and Passing) ... 2 hours.

- (ii) Government Resolution regarding protection of wild animals and birds 1 hour.
- (iii) Motion under rule 185 regarding recognition to the German Democratic Republic by Shrimati Ila Mitra .... 1 hour.

Thursday, 4-5-72

(i) The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972.

(Introduction, Consideration and Passing) 2 hours.

- (ii) Matter under rule 194 regarding inadequacy of Test Relief and Gratuitous Relief by Shri Gangadhar Pramanik ... 2 hours.
- Friday, 5-5-72 ··· (i) The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972. (Introduction, Consideration and Passing) ··· 1 hour.
  - (ii) Private Members' Business Resolutions 3 hours.

The Minister-in-charge of Parliamentary Affairs may now move for acceptance,

শ্রী**আবন্ধুল বারি বিশ্বাস** শাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছ থেকে বিজ্নেস এটাডভাইসরি কমিটির যে রিপোর্ট শুনলাম তাতে দেখলাম আরবান এরিয়ায় সিলিং-এর উপর ছই ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষিত এই রেজলিউসানটার জন্ম আমরা অপেক্ষা করে আছি। এবং বিশেষ করে আমরা যারা গ্রামবাংলার প্রতিনিধি আমরা রেজলিউসনের উপর অংশ গ্রহণ করতে চাই। স্কুতরাং আমি অন্ধরোধ করব যাতে অস্ততঃপক্ষে এই রেজলিউসনের উপর একটা ফুলডে এটালট করেন তারজন্ম আমরা—মেম্বাররা আপনার কাছে অম্বরোধ জানাছি।

**এবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ** স্থার, আমরা বিলের কপিটা কবে পাব? সেকেণ্ড তারিথে যে বিলটা আসবে তার কপি কি আমরা পাব কাল। ২৪ ঘটা আগে যদি না পাই তাহলে এগামেণ্ডমেন্ট দিতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে—সেই সব কি করে হবে? We must get copy tomorrow.

Mr. Speaker: I understand that the Bills have not yet been printed. I shall see that the Bills are circulated tomorrow so that you can get sufficient time.

Shri Biswanath Mukherjee: We shall get sufficient time if the Bills are circulated tomorrow but we cannot submit anything within 24 hours. The Assembly will be closed day after tomorrow. At least tomorrow we must have copies.

Mr. Speaker: I understand the difficulties of the honourable members. You must have sufficient time to go through the Bills, to place your amountments if any and all that. If the Bills are not circulated tomorrow, I shall consider the matter. Regarding the point that has been raised by Shri Abdul Bari Biswas that one complete day should have been allotted for discussing the Government Resolution on the ceiling on urban properties which is coming up before the House, I think that the members from all groups and parties were present in the meeting of the Business Advisory Committee and they expressed their views in the meeting. They have decided that two hours would be sufficient for discussion on the Resolution because they all agreed on principle that there should be a ceiling on urban properties. That was the consensus of the members of the Business Advisory Committee. At any rate, all shades of opinions were represented in the Business Advisory Committee meeting and they all agreed to the time schedule as has been placed before the House. You should all agree to the Business Advisory Committee's proposal that has been placed before the Assembly.

শ্রীআবস্তুল বারি বিশ্বাসঃ মিঃ স্পীকার স্থার, আপনি ত দেখলেন এই হাউদের মেম্বারদের কনসেনসাস ওপিনিয়ন। আমরা চেয়েছি কি, আমরা চেয়েছি দে ফুল ডিসকাশন হোক মাটারটার উপরে। আপনি জানেন যে এটা গুব বিত্তিত বিষয় ২ওয়া উচিত হবে না। কিন্তু বুও আমাদের কিছু বুকুব্য রাথতে হবে প্রত্যেকের, এই বিষয়ের উপর আমরা সকলে পার্টিসিপেট করতে ইছো কবছি। স্থার, দ্যা করে আপনি এটা রিকনসিডার করন। এটা বিজনেস এটাডভাইসরি কমিটির কাছে আমার অঞ্বোধ যে এটা কনসিডার করে একটা ফুল ডেডিসকাশনের স্ক্রোগ দিন।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ স্থার, আমি জানতে চাই যে গভর্ণমেন্ট কি আরবান সিলিং এর উপর কোন আইন আনবেন, না আরবান সিলিং এব উপর একটা প্রস্তাব নিয়ে আসবেন। কারণ সারা ভারতে একটাই আইন হবে এবং দিল্লীতে এটা পাশ হবে। তা যদি হয় তাহলে সারাদিন ধরে এটা আলোচনা করার কি অবকাশ থাকতে পারে তা বুঝতে পারছিনা। আইন আসতে কোথায় ?

শ্রীস্থ্রত মুখার্জিঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য যে ধরণের সাজেসন রেপেছেন আমি পরে এটা বিবেচনা করে দেখছি যে এর কোন পরিবর্তন এখন করা যাচ্ছে না।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, you are right. Only one Resolution is coming. Perhaps the Central Government would be requested to legislate on the matter.

Shri Gyan Singh Sohanpal: Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the 3rd

Report of the Business Advisory Committee presented this day be agreed to by the House.

The motion was agreed to.

# Adjournment

The House was then adjourned at 6-07 p.m. till 1 p.m. on Saturday, the 29th April, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# roceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 9th April, 1972, at 1 p.m.

## PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 12 Ministers, 1 [inister who is not member of the Assembly, 4 Ministers of State, 1 Deputy finister and 194 Members.

#### OATH OR AFFIRMATION OF ALLEGIANCE

1-00-1-10 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of you have not yet made an ath or affirmation of allegiance, you may kindly do so.

(There was none to take oath)

## **LEGISLATION**

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to introduce the West Bengal Land eforms (Amendment) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of ihe Bill)

Sir, I beg to move that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 372, be taken into consideration.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক বিল আপনার মাধ্যমে ই হাউসে উপস্থিত করছি। যদিও যে বিলটা উপস্থাপিত করছি সেটা রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে গারে এটা কিছু কিছু করে এটাক্টরপে প্রচলিত হরেছিল তার জন্ম এই হাউসে আমাদের মাননীয় ক্ষরা যাতে অন্থমোদন করেন তারজন্ম এই বিল কলিছারেশনের জন্ম আমি ইণ্ট্রোডিউস করছি। ননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯শে মার্চ, ১৯৭০ সাল হতে ১লা এপ্রিল, ১৯৭১ সনের মধ্যে খ্রপতি শাসনকালে পশ্চিমবল-ভূমি সংস্কার আইন ছ্বার সংশোধন করা হয়। পশ্চিমবল

ভূমিসংশ্বার সংশোধনী আইন ১৯৭০ দার। বর্গাদারদের স্বার্থ স্থরক্ষিত করা হয় এবং পশ্চিমবন্ধ ভূমিসংশ্বার সংশোধন ১৯৭১ দারা কৃষিজমি পরিবার ভিত্তিক নৃত্ন উর্ধসীমা নিধারিত হয়। এই ছটি রাষ্ট্রপতিকত আইনের মেয়াদ ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ সালে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার কথা ছিল। কাজেই এই আইন ছইটির বিধানগুলিকে কার্য্যকরী করে রাথার জন্ম গত ২২শে মার্চ, ১৯৭২ সালে ওয়েই বেঙ্গল ল্যাণ্ড রিজর্মস এ্যামেগুমেন্ট অর্ডিনান্স জারী করতে হয়েছিল। সামান্য কিছু পরিরর্জনের পর ঐ অভিনান্সকে আইনে পরিণত করার জন্মই বর্তমান বিধেয়কটি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে বর্গাদারকে আইন মোতাবেক ভাগচাষ কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা বে-আইনী এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। বর্গাদারকে যাতে সহজে উচ্ছেদ করা না যায়, সেই উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। নিজ চায়ের প্রয়োজনে । ৩ হেক্টার অগাৎ প্রায় ৭ ৪১ একর পর্গন জনি আনতে যতটুর্ জনি প্রয়োজন তার বেশা জনি থেকে : বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দেখতে হবে যেন কোন ক্ষেত্রেই বর্গাদারের চামের জনি ১ হেক্টারের কম হয়ে না পডে।

অর্থাৎ মালিক বর্গাদারকে ভূমিহীন করে নিজ চাষে জমি আনতে পারবে না। তারপর যা আমাদের কোন আইনে ছিল না বর্তমান আইনে সেই স্থাোগ দেওয়া হয়েছে এবং সেদিক থেকে একে যুগাস্কারী আইন বলতে পারি। সেটা হচ্ছে বর্গাদারের মৃত্যুর পর তাব উত্তরাধিকারীকে বর্গাচাষের স্বন্ধ দেওয়া। বর্গাদারের মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীদের বর্গাচাষের কোন অধিকাব ছিল না। আইন সংশোধন করে উত্তরাধিকারীদের সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেথানে জমির মালিক চাযের হাল, বলদ, বীজ, সার সরবরাহ করে না সেথানে বর্গাদারদের প্রাণ্য ফসলের অংশ শতকরা ৬০ভাগ থেকে বাদ্ধিয়ে ৭৫ভাগ করা হয়েছে। বর্গাদার বর্গাজমি চাষ করার <sup>1</sup> অধিকারে ইস্ক্রা দিয়েছে বা চাষ করা ছেডে দিয়েছে এই অজুহাতে বর্গাদারদের উচ্ছেদ ও জমির মালিকের ওই জুমি থাস চায়ে আনা বন্ধ করার জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন বর্ণাদার তার নিও মালিকানার জমি ও বর্গা জমি মিলে ১৪ প্রেণ্ট ৮৩ একরের বেনা রাখতে পারবেন না। এই সিলিং-এর অতিরিক্ত জনি বগাদার চাষ করলে জনির মালিক অন্ত কোন ভূমিহীন কৃষককে ওই অতিরিক্ত জমির বর্গাদার নিযুক্ত করতে পারবেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই জমির মালিক ওই জমি থাস চাষে আনতে পারবেন না। পূর্বেই বলা হক্কছে ১৯৭১ সালের পশ্চিমবুধ ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইনে ক্লবি জমির মালিকানার উর্ধসীমা নুতন করে বেঁধে দেওয়। হয়েছে। পূর্বে প্রত্যেক রায়ত বাস্ত বাদে ২৫ একর পধন্ত কৃষি জমি রাথতে পারতেন। নূতন আইনে ক্ষি জানর সিলিং পরিবার ভিত্তিক করা হয়েছে। অথাৎ একজন রায়তে কত জনি রাশতে পারবেন তা নিধাবিত হবে তিনি কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলে সেই পরিবারের লোকসংখ্যা এবং পরিবারের অন্তান্ত রায়তদের কার কতজমি আছে তার উপরে। ছই হতে পাঁচ জন সদস্ত বিশিষ্ট পরিবার সেচ এলাকায় ১২ পয়েণ্ট ৩৬ একর পর্যন্ত জমি রাখতে পারবেন এবং অসেচ এলাকায় ওই জুমির উর্ধসীমা হবে ১৭ পয়েণ্ট ৩০ একর। পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাচের উপর হলে প্রত্যেক অতিরিক্ত সদস্থের জন্য পয়েণ্ট ৫০ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় ১পয়েণ্ট ২৪ একর করে বেশী জুমি রুখেতে পারবেন । কিছু কোন ক্ষেত্রে উর্ধসীমা সেচ এলাকায় ১৭ পয়েণ্ট ৩০ একর এবং অসেচ এলাকায় ২৪ **পয়েণ্ট** ২২ একরের বেশী **হবে না**। ফ**লের** বাগান ক্বষি জমি বলে সিলিং-এর আওতায় শ্বানা হয়েছে। তবে ফলের বাগান থাকলে প্রযোজ্য সিলিং-এর উপর আরও ৬ পয়েণ্ট ১২ একর ্ অথবা ফ্লের বাগানের সমপ্রিমাণ জমির মধ্যে যা কম হবে তাও রাথতে পার্বেন। একান্তভাবে

দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ইন্সটিটিউসন, ট্রাস্ট কিংবা এনডাউমেন্ট-এর জমি সিলিং-এর আওতায় আসবে। তবে সরকার ওই সিলিং বাড়াতে পারবেন যদি উক্ত ইন্সটিটিউসন, ট্রাষ্ট বা এনডাউমেন্টের উদ্দেশ্য পুরণের জক্য জমিটির প্রয়োজন, তার আয় নয় বলে সরকার নিঃসন্দেহ হন। দি ওয়েই বেশল এইেট আাকুইজিসন এয়েই অফ্যায়ী প্রাক্তন মধ্যম্বভাধিকারীদের বে নিয়মে ফ্রিপুরণ দেওয়া হয় সেই একই নিয়মে এই নৃত্ন সিলিং-এর অতিরিক্ত সরকারে ক্যান্ত জমির ফ্রিপুরণ দেওয়া হয়ে। আশা করা যাচ্ছে যে, এই নৃত্ন সিলিং-এর ফলে প্রায় ছই হতে তিন লক্ষ একর ক্ষিজিন ভূমিহান ক্লমকদের মধ্যে বিলি করা যাবে। অভিক্যান্সের বিধানের যে সামান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ১৪ এম ধারার ৫ উপধারা। ব্যক্তিগত ট্রাষ্ট বা এনডাউমেন্টের জমি এই ট্রান্ট বা এনডাউমেন্ট স্বিইলারী রায়তের বা ঐ রায়ত মৃত হলে তার উত্তরাধিকারীদের জমি বলে ধরা হবার কথা ছিল। যদি এই রায়ত বা তার উত্তরাধিকারীরা কোন ক্রে ভোগ না করে তাহলে সেই জমি তাদের জমির মধ্যে ধরা ঠিক হবে না আবার যারা বাস্তবিক ক্রিরে ভিপস্বভোগী তাদের বাদ দেওয়াও ঠিক নয়। সেইজন্ম নৃত্ন বিধানে বলা হয়েছে দ্বসাধারণের স্থার্থের সংশ্লিষ্ট নয় এমন ট্রান্ট বা এনডাউমেন্টের জমি যারা বাস্তবিক ওই জমির উপস্বত্ব ভাগ করেন তাদের জমি বলে দিলিং সংশোধন করবার সময় ধরা হবে।

# [1-10—1-20 p.m·]

ইসটিউউশনকে পরিকার ভাবে সিলিং-এর আওতায় আনার জন্ম রায়ত বলে গণ্য করা হবে।
পুরুর ক্ষিজিনি নয় বলে ক্ষিজিনির সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওযা হয়েছে। জনি কেনার
অগ্রাধিকারের, প্রিএমশনের মামলাগুলোর শুনানা তরাধিত করার জন্ম বিচার বিভাগায় রেভিন্তা
মিকিনারের কাছ থেকে মুসোফের কাছে দেওয়া হয়েছে, আপীল শুনবেন জেলা জ্জা। তপশিলী
ভুক্ত উপজাতির মামলায় রেভিন্তা অফিসারের রায়ের বিক্ষে আপীল শুনবেন মুস্মেফ এবং
বিভিশনের দরখাত বিচার করবেন জেলা জ্জা। আজকে আমরা যথন সমাজতয়ের পথে উতীর্ণ
তে যাছি, এই জটিল পরিস্থিতে আমি মনে করি যে এখন হয়তো ল্যাগু রিক্ম এ্যাক্টের কিছু কিছু
পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই পরিবর্তন হয়তো ভবিয়তে ২তে পারে। তাই পশ্চিমবন্ধ ভূমিসংক্ষার
আইনের আরও কিছু হয়তো সংশোধনের প্রয়োজন আছে। এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে
আমরা বিচার করে দেখছি। আশা করা যায় যে শাজ এই সব সংশোধনী প্রভাবগুলি বিধানসভায়
উপস্থাপিত করার জন্ম নিশ্মই আমরা গুরুগ্রস্কাসকারে বিচার-বিবেচনা করে দেখবো। অভিন্তাশের
ক্ষোকাল আগামী ৪ঠা মে, ১৯৭২ তারিখে শেষ হযে যাবে। কাজেই বর্তমনে বিধেয়কটি এর মধ্যে
আইনে পরিবর্তন না করলে, আইনের দিক থেকে অত্যক্ত অস্থবিধার স্পৃষ্টি হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ
মহান্য, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্তদের প্রতি বিশেষ অন্তরোধ করবো তারা যেন স্বস্থাতিক্রমে
এটা অন্তমাদন করেন।

Shri Abdul Bari Biswas: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 6th day of July, 1972.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমিসংস্থার সংশোধন বিধেয়ক, ১৯৭২ নামে যে বিলটা আমাদের ভূমি এবং ভূমি রাজস্বমন্ত্রিমহাশয় বিধান সভায় এনেছেন তাতে আমি একটা এ্যামেওমেন্ট দিয়েছি এবং তাতে আমি চেয়েছি যে এই Bill be circulated for the purpose of elioiting opinion thereon by the 6th day of July, 1972. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রিমহাশয়ের যে বক্তব্য তা স্কম্পষ্ট এবং অনুধাবনযোগ্য এবং আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করে এই বিশের যে সময় সীমা বা ময়াদ আগামী ৪ঠা মে. ১৯৭২তে শেষ হয়ে যাছে, অতএব এই বিল যে এথন

পাশ করিছে নেওয়া দরকার সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং মল্লিমহাশরের প্রতি আমি এক थुनी हनाम यथन जिनि वह कथा -- विन जानात मरन मरन जीकात कतरान रा वह विन जातर সংশোধনের দরকার আছে এবং এই রকম সংশোধন আনার জন্ম তিনি অস্কত: পক্ষে চেই করবেন। আমরা এই বিজে কি দেখেচি? বছদিন ধরে আমরা আশা করেচিজাম যে পশ্চিম বাংলার বিধান সভায় এই সংক্রান্ত বিষয়ে এমন একটা বিল আসবে যে বিলের সলে সাধার মান্তবের সম্বন্ধে আরও মধরতর হবে, সাধারণ চাষীরা আরও বেশী উপকৃত হবে। কিন্তু এই কেনে তাহয় নি। কারণ হচ্ছে এই বিশ্ব থখন অডিন্তান্দ আকারে আনাহয় তখন দেশে কোন জনপ্রিয় সরকার ছিল না। জনপ্রিয় সরকার এখন এসেছে, আমরা আশা করবো সেই জনপ্রিয় সরকার সমস্ত বিষয়গুলো ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে এই বিল আরও পূর্ণান্ধ আকারে আগামী দিনে এই বিধান সভায় আনবে বলে আশা রাখি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জ্বানেন গোটা পশ্চিম, বাংলায় যেমন একদিকে পার্বতা অঞ্চল, অপরদিকে বক্তাঞ্চল এবং আর এক দিকে থরা পীড়িত এলাকা, যেথানে প্রায় কোন সময়ই বৃষ্টি স্থাভাবিক ভাবে হয় না। এই সমন্ত বিচার বিবেচন করা উচিত ছিল। এই বিলে যে সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে তার মধ্যে পার্বতা এলাকা বলে দার্জিলিং জেলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু পুৰুলিয়া এবং বাঁকড়া যে পাৰ্বত্য এলাকা সে সম্বন্ধে এই বিলে কিছ কোন কিছুর উল্লেখ নেই এবং সেই সঙ্গে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ত্তি যে ৩ ধু একটা বিশ এনে সাধারণ মান্নবের উরকার করছি বলে আমরা যদি আননেল উৎফল্ল হই তাহলে ভল করা হবে।

পার্লামেন্টে এই বিলের বিষয়ে অনেক বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে—দেখানে Land Reforms কমিটি তৈরী করা হয়েছে। তাঁরা এই সমস্ত বিষয়ে সর্বভারতীর ক্রেতে বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন। আপনি গতকালকার থবরের কাগলগুলো যদি দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই বন্ধতে পারবেন--পার্লমেণ্টে যারা ভারতবর্ষে ভমির সীমা কি হবে—এই নিয়ে যথন আলোচনা হচ্ছিল, তথন সেধানে একটা ঝড উঠে চিল Land Reforms কমিটীর একটা মস্কবাকে কেন্দ্র করে। আমি অভদর যেতে চাই না। একটা কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-পশ্চিমবাংলার মাত্র্য আজ্ যা চেয়েছেন, তা হচ্চে আপনারা আজকে পরিবার ভিত্তিক জমির সীমা নিধারণ করেছেন। আমি খব স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে এবং দেশের মাছ্যও বিপুলভাবে বাড়ছে এবং তার সঙ্গে পদ্ধতি রেখে, সমাজের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সন্ধতি রেখে বিল আনছেন। আপনি স্বীকার করেছেন—par capita যেথানে ২৫ একর ছিল, অমনি এখন সেখানে তার কাছাকাছি ৭২ বিঘা করছেন। কাজেই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে আপনাদের আইনেরও পরিবর্তন হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে একট বিচার বিবেচনা করে যদি আপনি দেখেন—তাহলে আজকে আমি বলবো—এই विल्ल महा करत वर्ल मिन-मा ध्वरः वावारक कान भतिवारतत मः छात्र मधा प्रथहिन १ य amendment উনি এনেছেন, তা বাস্তবিকই প্রনিধানযোগ্য। মাননীয় মান্ত্রমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করবো—এই বিলের পরিবারের সংজ্ঞায় দা এবং বাবাকে কোন oategoryতে তিনি ফেলেছেন? আশা করি পরে এ সম্পর্কে একটা ম্পট্ট জবাব তিনি দেবেন। তানা হলে এ সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

আপনি একটা পরিবারের ছ-জন লোকের জক্ত আড়াই হেক্টর জমি দিচ্ছেন। আর তিন থেকে পাচ জনের পরিবারের জক্ত পাঁচ হেক্টর জমি রাথছেন। পরিবারে পাঁচ জনের উপর হলে—জন প্রুতি অতিরিক্ত • ৫০ হেক্টর করে পড়বে। স্থার উর্ধসীমা বেধে দিয়োছন ৭২ বিঘা। আমি তার প্রতিবাদ করি না। এই ব্যাপারে নিশ্চরই একমত। পরিবার ভিত্তিক সিলিং বাদ দিয়ে per capita ceiling করুল irrigated এবং non-irrigated এবং Production-এর ভিছিতে সব জমি এক categoryতে দেখালে চলবে না। কোন এলাকার জমি এক category হবে; Sandy land—বে সমস্ত জমি বালি, তা আর এক category হবে। জলপাই গুড়ি জেলার জমি সাধারণতঃ ই অংশ বালি। তার জন্ত সিলিং-এ কি কি ব্যবস্থা করেছেন ? আপনি নিশ্চরই এই সমস্ত লাগের উত্তর দেবেন।

আপনি Agricultural lands-এর কথা বলেছেন। আনেকে রীভার বেডের জমি রেখেছেন, 
ভারা জানেন প্রসাধনে বলে আছেন আর্জকবালি, ই অংশ বালি, সেই জমি সিলিং বহির্দ্ধৃত বলে 
দেখান হয়। আমি যদি ৭২ বিঘা জমির মালিক হই, একটা পরিবারের ১০ বিঘা জমি ত্-ফসলী 
জমি, বাকি ৩২ বিঘা জমি Sandy Land, সেখানে Production কোথায়? মাননীয় মন্ত্রিমহালয়কে এ সহদ্ধে বৃথিয়ে বলতে হবে। তাই আমি বলবো এই বিল সহদ্ধে প্রচুর আলোচনার 
প্রয়োজন আছে।

আর একটা এলাকার কথা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। এই কিছুদিন আগে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে একটা অংশ আমাদের মধ্যে অস্তর্ভূক্ত হয়েছে। সেথানকার জমির দলিল সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে পুরুলিয়ার এক বন্ধু আপনার সলে দেখা করেছিলেন।

## [ 1-20-1-30 p.m.]

এই সমস্ত জায়গায় বিগত কালে যে সেটেলমেণ্ট হয়েছিল সেই সেটেলমেণ্টের সময় দেখা গিয়েছে. বিহারে হিন্দী ভাষী উদ্ধৃভাষী এবং কাইথি ভাষীদের দলিল ঐ সব ভাষায় লেথাপঢ়া হতো এবং আপনার অফিসাররা যথন গৈল, তারা কি থেয়ে যে লেখা পড়া শিথেছে এবং তারা ঐ সব ভাষা না জেনেই কেনই যে গেল—যার ফলে ওরা পড়তে পারে না আর তার ফলে দাধারণ মাত্রুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই মত ব্যবস্থা কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলতে পারে না। অতএব আমরা কি দেখেছি সেটেলমেন্ট রেকর্ডে, সেখানে ডিড নং ২১২২, তারিখ ৩০।৯।৫৪, ডিড নং ২৫২৩, তারিখ ৩০।৯।৫৪, ডিড নং ১৮২, তারিথ ১৪।৫।৫৪, এইরকম প্রচর দলিল দন্তাবেজ আছে। আমার অন্ত বন্ধ বললেন যে উদোর ঘাডে মদোর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। জমির যারা ক্রেতা তাদের নামে বেকর্ড না হয়ে যারা বিক্রেতা তাদের নামে রেকর্ড হয় এই প্রথম শোনা গেল। যদি ত'জনের নামে জমি কিনে থাকে একজনের নাম সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে দেখান হলো, আর মন্তব্য কলমে লেখা হলো ১৯৩০ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত বলবত থাকিবে, চৈত্র মাসের ৩০ তারিথের পর দেখা গেল যে সে জমি সরকারে ভেষ্টেড হয়ে গেল এই তো অবস্থা। তাই আপনি এখনও এই সেটেলমেণ্টের আওতায় বৰ্শতে পারেন না যে ভূমিহীনকে জমি দেবেন এবং এই আইনের আওতা থেকে জমি উদ্ধার করতে পারবেন কোথায় আমি তাই কিছু ব্রতে পার্ছি না। আপনি জমি বিতরণ করতে লেগেছেন কিছ পশ্চিমবাংশার যারা বড় বড় শ্যাওলর্ড আছে যাদের জমিচোর বলা হয়, যারা বিগ রায়ত আজকে এই আইন বলে তারা আরও বেশী জমি লকোবার স্থযোগ পেয়ে গেছে। কিরকমভাবে স্থযোগ পেরেছে, না আগে পার কেপিটা ৭৫ বিঘা ছিল আজকে তার সংখ্যাটা বাডিয়ে দিয়েছেন, তার ফলে বড় মেয়ে তার ৭৫ বিঘা, আর একজন তার ৭৫ বিঘা—তার ফলে হচ্ছে কি, না একই ফ্যামেলির জমি আলাদা আলাদা ভাবে পরিবারের মধ্যে এইভাবে ভাগ বন্টন করে দেবার স্থযোগ করে দিরেছেন নিশ্চরই এই কথা আপনি ব্যুতে পারছেন। আজকে একজন বড় জমিদারের জমি বিভিন্ন নামে ভাগ করা আছে। আজকে দেই সমন্ত জমি চলে যাচ্ছে চোরা পথে। আমি আপনাদের হসিয়ার করে দিতে চাই, আপনারা **টে জেলা**য় মাত্র সেটেলমেণ্ট বসিয়েছেন ওটা কিছু জমিচুরি করার আর একটা ফলি, বড় বড় জোতদার বা রায়ত তাদের কোন একটি জেলায় জমি থাকে না.

বিভিন্ন জেলায় জমি থাকে। আজকে যদি ৫টি জেলায় মাত্র সেটেলমেণ্ট করার কাজে হাত দেন আর বাকি ১১টি জেলাকে বাদ দেন, তাহলে পর দেখতে পাবেন সেদিক দিয়ে জমি চলে যাচ্ছে, আপনি খোঁজেও পাবেন না। তাই আমরা আশা করব যে সারা পশ্চিমবাংলায় এক সঙ্গে সেটেলমেন্ট করবেন। প্রতিটি জায়গায় আপনি বলেছেন আমাদের খদী করবার জন্ম, বর্গাদার-দের জন্ম সেফগার্ড তৈরী করে দিয়েছেন, যার দারা বগাদারর: শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ ফ**সল সংগ্রহ** ক্রেছে। নিশ্চ্যই এইটা আনন্দের কথা যে আছকে বর্গাদাররা তাদের হেরিডিটারি রাইট পেয়েছে কিছু আপনি এই কথা কি জানেন যে কিছু বর্গাদার আছে যারা আজকে জমিওয়ালার ফ্রনল দেয় না, আপনি তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন ? আজকে ৩৪ এক তরফা কথা বললেই চলবে না। আমবা তিন ভাই আছি—৬৩ বিধা জমির মালিক। ২১ বিধা করে এক জনের জমি বর্গাদারকে দিয়েছি। একট বর্গাদার ৬০ বিবা জমি চাষ করে, তাহলে বিকল্প উপায়ে বর্গাদারের নামে আর একটা কি ল্যাওলড তৈরী করা হচ্ছে না। আপনি বিবেচনা করুন আমি বর্গাদারের বিরুদ্ধে বলচি না। এথানে হয়ত অনেকে বলবেন যে আজকে এই কথা কেন উঠেছে। কিন্ধু আমি এই কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে আজকে ঐ আইনের আগুরে ম্যাক্সিমান প্রডাকসান থেকে মিনিমাম প্রভাকসান একটা ঠিক করে দেখ্যা উচিত ছিল যেখানে চার্যীরা এই কথা ভাররে যে আমাদের চাষের জমি থেকে উৎপাদন কোন হারে হবে। ভাগচাষ বোর্ডের অন্তমতি ছাড়া কাউকে উচ্চেদ্ধ কৰা যাবে না এই কথা ঠিক কিন্তু আজকে যদি বৰ্গাচাষী ফদল না দেয় তাহলে আইনের কি বিধান বাখা হয়েছে এই কথা আপনাকে পরিষ্কার করে বঝিয়ে বলতে হবে।

পক্ষান্তবে আমি বলতে চাই যে এই যে বগাঁচাষী তাদের যে আমরা সত্ত দিয়েছি. সেই সত্ত দেওয়া যে একটা বৈপ্লবিক নীতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্গাচাষীরা এতে উপকৃত হবে, তাদের হেরিডিটারা রাইট ফিরে পাবে, তারজন্ত আমরা থুনা। উপসংহারে আমি ছু-একটি কথা বলতে চাই। আজকে এখানে এই বিল এনেছেন, এই বিলে ভেড়ী বাদ দিয়েছেন, পুকুর বাদ দিয়ে বেখেছেন। আপনি পাডাগায়ের মান্ত্য, গরীবের দর্দী বন্ধ এই যে কলকাতা শহরে ১৪থানা বাডী রেখে. ২০৷২৫ খানা বাড়া রেখে, লক্ষ লক্ষ টাকার বিজনেস করে, রক্ত শোষণ করে তাদের কি করতে পেরেছেন ? আমি দক্ষিণ ২৪-পরগণার ক্যানিং এর দিকে গিয়েছি, হিন্দলগঞ্জ, বাসস্কীর দিকে গিয়েছি, দেখানে রাস্তায় যাবার সময় দেখতে পাবেন ২৫ বিঘা জমি ভেডীর নাম করে রাখতে গিয়ে কয়েক হাজার বিঘা জমি ঘিরে রেখেছে। সমাজের এত বড় অন্তায়, পাপ, নিষ্টেই ব্রদান্ত করা যায় না, আপনি তার জন্ম এই আইনে কি ব্যবস্থা করেছেন একথা দয়া করে বলবেন। এইভাবে আজকে চলবে না। তাই আমি বলছি যে ভেড়ীওয়ালাদের আওতাভুক্ত করুন এবং তাই করে তাদের পরিষ্কার করে বলে দিন এইভাবে ভেড়ী, পুকুরের নাম করে জমি রেখে দেওয়া চলবে না। পুকুরকে বাদ দিতে গিয়ে, এখানে পুকুর চুরি হয়ে ঘাবার সম্ভাবনা দেখতে পাচিছ। তাই আমি বলছি ভেডা ও পুকুরকে আওতায় আফুন, এনে যাতে এতটকু বেশা জমি না রাথতে পারে, দেইভাবে কমিটি করে দিন এবং আরও কথা ভেবে দেখতে হবে যাদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা আছে শুখরে বাড়ী আছে, ব্যবসা আছে, সমস্ত কিছু আছে, অথচ পাড়াগাঁয়ে জমি আছে, সেই জমি তাদের দেবেন কি না, সেটা ভেবে দেখতে হবে। আমার কথা হচ্ছে স্থার যাদের বিকল্প রোজগারের পথ আছে, এখানে বাড়ী ভাড়া দিয়ে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা রোজগার করে, মাছ ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে, তাদের আবার মেছো ভেড়ী বা জমির কি প্রয়েজন ? এটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে, শুসইজন্ম প্রগতিশীল চিন্তা ধারা নিয়ে আমরা যথন কাজ করতে আরম্ভ করেছি, আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবে।

আমাদের ভয় করলে চলবে না। তাই আমি বলি শুধু ভয় নয়। আমাদের যথন গ্রামবাংলার মাছুর আমাদের মুথের দিকে তাকিয়ে নয়, আমাদের ইনিরা গান্ধীর যে বদিষ্ট নীতি তার দিকে তাকিরে সাবা দেশের মান্তর আমাদের ভোটে বলীয়ান করে এথানে এই বিধানসভায় পাঠিয়ে দিয়েছে. আজকে গণতান্ত্রিক মোর্চার এতগুলি সদস্য নিশ্চরই এই বিধানসভার আইন তৈরী করতে গিয়ে নাপ্রহসনে পরিণত করতে পারবে না। আজকে তাই আমি বলি আরও ভালভাবে চিন্তা করে দেখন ঐ ভেড়ীওয়ালাদের সহদ্ধে ব্যবস্থা করুন। আজকে আপনি বঙ্ বড় পুকুর যেখানে আছে, ফিসারী এগ্রিকালচার যেখানে আছে সেদিকেও লক্ষা রাখন। আমার ওথানে গিয়ে দেথবেন মূর্শিদাবাদ জেলায় ওড্গ্রামে, আমি পরিষ্কার নাম করে বলছি, যে সেখানে এমন একটা দীঘি আছে যা দেও মাইল লখা। যেথানে বছরে হাজার হাজার টাকার মাল হতে পারে, এছাড়া মাছ বিক্রি করে তারা নিজেদের সংসার চালাচ্ছে, সেখানে একটা সংস্থানের পথ হবে। আবার ঐদিকে ৭৫ বিঘা জমি যথন করে রেখেছেন, তথন সেখানে নানারকম ব্যবস্থা ক্রতে লাগতে। এই দিকটা আপনি থতিয়ে দেখেছেন কি? আমি আপনার কাছে বক্তবা রাথতে চাইছি এই জমিকে সামনে রেথে, এই আইনকে সামনে রেথে বড়লোকের বাড়ীতে বিষের হিডিক পড়ে গেছে—তাডাতাড়ি বিয়ে দাও, নাহলে জমি থাকবে না। এই আগাছা রেখেদিলে বচলোকেরা আইনের ফাঁক দিয়ে চলে যাবে, কারণ তারা বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছে যে তালের ভিত্তি নভে গ্রেছে। আমি মূর্শিদাবাদ জেলার কথা বলছি, যুক্তক্রণ্টের সময় সেটেলমেণ্ট অফিসার ও তার কর্মচারীদের মথে নাম দিয়ে জমি বিতরণ করেছে। আর আজকে জমির ভাগ দেবার জন্ম নানারকম ধ্রুবন্ধ করছে, এই সমস্ত তথাকথিত সি. পি এম বাবদের ডেকে এনে টুনিং দিচ্চে এবং সি. পি. এম ক্যাডারদের হাতে জমি দিয়ে বলছে তোমরা গণ্ডগোল বাধিষে দাও এবং এইভাবে গণ্ডগোল করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনি সে থোঁজ রাথেন কি ? আমি আপনার সামনে কতকগুলি নাম করে বললাম যে সেটেলমেণ্ট অফিসারকে ভাল চকে দেখুন, তাদের ভাল বাস্ত্রন একথা আজ কি করে বলি। ওই সেটেলমেণ্ট অফিসাররা আমাদের এদিকে অনেক সর্বনাশ করেছে, আজও সর্বনাশ করার জন্ম প্রস্তুত হয়ে আছে। আর আপনারা এই বাইটার্স বিল্ডিংসে যে কি হয়ে আছে সেথানে ক্রেন লাগালেও উঠবে না। আমি বারবার বলছি যে রাইটার্স বিল্ডিং-এর চাকুরেদের সার্ভিস রোল পরিবর্তন করুন। এথানে আপনার দপ্তরে বহু অফিসার, কর্মচারী, আপনার অধীনে আছে। কারণ পশ্চিমবাংলার মধ্যে সর্ববৃহৎ দপ্তর আপনার। জমির থাজনার কথা কিছ বলি, আমি ভাবছিলাম যে আমাদের এই প্রগতিশাল সরকার জমির থাজন। তলে দেবে।

## [ 1-30-1-40 p.m. ]

আপনার establishment-এর যা cost, আপনার যে আইন তা থেকে কি লাভ হয় আপনি বলবেন। আপনার কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়। আপনি Production ভিত্তিক tax করন কিন্তু জমির থাজনা ভুলে দিন। আমরা এটা আশা করিনি। আমরা আশা করেছিলাম বোধ হয় আপনি একটু আশাভরদা দেবেন যে সমগ্র জমিকে উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, গত ১২ বছরে নিম্ন চার্যী, নিম্নম্যাবিত্ত চার্যী বহু ছোট চার্যা তারো তাদের নিজেদের জমিকে ঐ মুনাফাথোর, মজুতদার ঐ বড়লোকের ঘরে বিক্রেয় করতে বাধ্য হছে। কোট কবলার নামে, দিতে বাধ্য হছে এটার আপনি খোঁজ রাথেন না। আমি আশা করেছিলাম যে এই আইনের মধ্যে বোধ হন্ধ এমন একটা provision থাকবে সেটাকে আমরা আলাদাভাবে দেখলে পরে ভূমি ফেরং আইন বলে আথ্যা দিতে পারি, Land Restoration Act বলে আথ্যা দিতে পারি। সেথানে ছোট ছোট চার্যাদের প্রভূত উপকার করা

হবে। কিছু কৈ তাতো দেখলাম না! আমি সেজস্ত আপনার দাবী করবো যে, এই আইন পূর্ণীল নয়, এই আইন অসমাপ্ত, কাজেই আপনি ভালভাবে একটু চিস্তা করুন। এথানে একটা ফলের বাগান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ২১ বিঘা বা তার সমপরিমাণ জমি — নিশ্চয়ই, আপনি তা করতে পারেন। কেউ বারণ কয়ছে না। নিশ্চয়ই ২১ বিঘা জমি রাখবেন। কিছু যদি ফলের বাগান থাকে যদি ফলের বাগান থাকে যদি ফলের বাগান থাকে মানে আপনারা বাগানের জন্ত বলুন। তাহলে enquiry করতে গিয়ে যার ফসলের জমি তাকে করে দেবেন ফলের বাগান। ফলের বাগান করে দিয়ে জমি চুরি করতে আর একটু স্থবিধা হয়ে যাবে কাজেই এটা পরিস্কার নয়। ফলের বাগানের জন্ত ১ হেইর বা ২ হেইর পাবে। কিছু যদি থাকে কথাটা— যদি থাকবে কন প্যাক্তিবে না। থাকবে একথা বলতে হবে।

আর একটি কথা আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, আজকে যে অবস্থার স্ঠাষ্ট হয়েছে এই সমন্ত জিনিষগুলি ভালভাবে চিন্তা করে দেখবেন। আমি এই প্রসঙ্গে আরু একটি কণা বলতে চাই যে, ১৯৬৪ শালের পরে ঐ পশ্চিমদিনাজপুরের ইসলামপুর সাব ডিভিশনের প্রায় ১০ হাজার বিঘা জমি কতকগুলি লোক জোরজবরদন্তি করে দখল করে নিয়েছে। মালিকানায় তার। oeiling-এর আওতার বহিতত ছিল না। গ্রামে এই জমি দখল হয়ে গেলো সরকার কেন চপ করে বেদে আছেন ? এগুলি দেখবেন, কারা এই সমস্ত বর্গাদার, কারা এই সমস্ত চাষী, কারা এই সমস্ত লোক, এটা হিসাব করে দেখবেন। আমাদের পশ্চিমদিনাজপুরের অনেক M.L.A. এখানে আছেন তাঁরা হয়ত এই প্রদক্ষ তলবেন। কিন্ধু আমি যে খবর রাখি তাতে প্রায় ১০ হাজার বিঘা ন্ধমিতে ঐ ১৯৬৪ সালের পর রাতারাতি বাড়ী তৈরী করে রায়ত হয়ে গেল। এরা কারা, এরা কি ceiling-এর বহিত্ত বসলো কি না, এটা বিচার করে দেখবেন। এরা কোথাকার লোক, কোথা থেকে এসেছে, কি তাদের গোত্র, এটার হিসাব আপনি থতিয়ে দেখবেন। আমাদের মর্শিদাবাদ জেলার কথা বলি। আমাদের মুশিদাবাদ জেলায় অনেক খাল, বিল আছে। মাননীয় **অধ্যক্ষ মহাশয়, থাল আছে,** ডোবা জায়গাগুলি আমার বিলের মধো জমি আছে। বড বড় বিল আছে, আমাদের সরকারকে ১৯৬২ দাল থেকে ঐ বিলটা সংস্কার করার কথা বলেছি. তাদের কর্ণমলে প্রবেশ করিয়েছিলাম যে বিলটি ১২ মাস জলের তলায় থাকে সেটা ceiling-এর মধ্যে পডবে না। এ ব্যাপারে আপনার। কি বলছেন । এই আইনের মধ্যে ডোবা জমি সম্বন্ধে পরিষ্কার বক্তব্য কিছু দেখছি না। দেখছি এই বিলের মধ্যে চাযের জমিকে আবিতাভুক্ত করে ঐ ৭২ বিঘার মধ্যে চালিয়ে দিয়ে এর ৬০ বিঘা যদি জলের মধ্যে থাকে – তুমি গিয়ে না থেয়ে মরোগে—যে ১০ বিঘা আছে তুমি সেটা চায় কর, আর আমরা ৬০ বিঘা ধরবো। কাজেই এই বিষয়ে একটা পরিষ্কার আইন আপনারা করতে পারতেন না । নিশ্চয়ই করতে পারতেন। তাই আমি বলি প্রক্বত চাষীকে আপনারা দেখে দিন আপনারা Land Reform Committee তৈরী করুন। প্রত্যেকটি জেলা থেকে ঐ ক্লষি এবং ক্লষি বিষয়ক ব্যাপারে যারা deal করেন তাদের নিয়ে একটা Land Reform Committee তৈরী করুন প্রত্যেক জায়গায় পাবতা অঞ্চলে, বন অঞ্চলে, লোনা অঞ্চলে এবং আরো বিভিন্ন জায়গায় এই জমির Category ভাগ করে তাদের দেখে একটা ceiling বেঁধে দিন general idea-র উপর বসাবার চেষ্টা করুন। তা না হলে কতগুলি জেলায় চাষীকে এতে ক্ষতিগ্রন্থ হতে হবে এবং তারা মারা যাবে। তাই আমি যে বক্তব্য রাপতে চেয়েছিলাম এসবের জক্ত বিষদ তথ্য রাখবার জক্ত এবং বিষদভাবে পর্য্যালোচনা করার জক্ত আমি Circulation বিল দিয়েছিলাম। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যথন একথা বলেছেন তথন ক্সিচয়ই এই ব্যাপারে হয়ত চাপাচাপি স্ষ্টিকরতে পারবো না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে আমরা কথা চাই যেমন তিনি প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন তেমনি আর একবার অফুগ্রহ করে বলবেন যে এই বিলকে সমানে ভেবে আব্নো ভাল আকারে, আব্নো বিষদভাবে চাষীদের স্বার্ধ সংরক্ষিত করে, বর্গাদার চাষীদের আব্নো ওয়েল ফার্টিফারেড করে, ছোট ছোট চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষিত করে আব্নো ভাল বিল এনে আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ নিম্মধ্যবিত্ত মাহ্ন্যদের স্বার্থ সংরক্ষিত করবেন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: I call upon Shri Haji Sajjad Hussain to speak. Mr. Hussain, you may speak on your motion for circulation of the Bill.

# Shri Haji Sajjad Hussain:

स्पीकर सर, मैं आपके हैं उस में अपने सब हिविजन इस्छामपुर — हिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर में कुछ समें विभाग वाले जो गल्ती किए हैं, उसको आपके थू अपने लैण्ड रेमन्यु मिनिस्टर साहव के सामने रखना चाहता हुं। हमारा सब हिविजन इस्लामपुर १-११-१६५६ को ट्रान्सफर किया गया, विहार से बंगाल में। हमछोगों का यह सब हिविजन पूनिया जिला के सदर सब हिविजन में रहता था। हमारा यह सब हिविजन जब बंगाल में या तो हमारे यहाँ का लैंग्बेज हिन्दी-उदुं-कैबी और देवनागरी था। लेकिन जब हमलोग बंगाल में आगये तो बहाँ की भाषा बंगाल हो गई। अब हमलोगों को बंगाल सीखना पड़ता है। और इम लोग बंगला सीखते है। वंगला वोलने को शिक्षा हम करते हैं, मगर अभी किरभी सही बंगला नहीं वोल सकते हैं। हमलोग विहार के स्कूलों में हिन्दी-उर्दु-कैबी पढ़े थे। मगर अब हमलोग अब अपने वाल-वचों को कोशिश करते हैं, बंगला लैंग्बेज सीखाने की।

हमारा इस्लामपुर सव डिविजन पहले जव विहार में था, तो सन् १८१६ में समें रेकार्ड शुरू हुआ था। इसके आगे समें रेकार्ड हुआ था, सन् १८०४ ई० में। सन् १८०४ ई० में विहार में समें रेकार्ड शुरू हुआ था। उसके वाद सन् १८६६ ई० में समें रेकार्ड शुरू हुआ था। उसके वाद सन् १८६६ ई० में समें रेकार्ड शुरू हुआ था। मगर ठीक से तस्वीक नहीं हो सका था कि करनदीधी-ग्वालपुकुर-इस्लामपुर और चोपदा थाने व कुछ पोर्शन को ट्रन्सफर कर दिया गया—वंगाल में। बंगाल में हमलोगों को ट्रन्सफर कर दिया गया सन् १८६६ ई० में। रवाना पूरी तस्वीक विहार में हुआ था मगर वह सन श्वत्म हो गया, सन कुछ विहार में ही रहगया। फिर जब दमलोग बंगाल में आये तो समें रेकार्ड शुरू हुआ, बंगाल में करीव १८६६ में। सन् १८६७ में वंगाल में लेण्ड सेटिल्मेन्ट शुरू हुआ। बंगाल के जितने भी सेटिल्मेन्ट अफिसर, कानूनगों वगैरह वहां गये, नो सब बंगला जानते थे। वो लोग हर्द्-हिन्दी-कथी-देवनागरी कुछ भी नहीं जानते थे। इसल्लिए वहां जितना भी खाकूमेन्ट था, वे लोग उसको नहीं समक सके। और शम को सभी न शाभ के

नाम से और शाम की जमीन शाम के नाम से दर्ज कर दिया। विख्कुछ गछत तरी के से समंकर दिया। सब रेकार्ड उल्टा-पूल्टा कर दिया।

स्पीकर सर, मैं आपके जरिए आपने लैण्ड रेमन्यू मिनिस्टर साहव के सामने एफ वात रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक बलकोस्टा टाउन है। उसमें लोगों का करीब २-३ तल्ळा पका मकान है। राजा पी० सी० सास जो वहां के जमीन्दार थे. खनका मकान पड़ता है, पूर्निया टाउन में। उनकी वहाँ पर जमीन्दार भी। हाट है, वांजार है। राजा पी० सी० छाल से छोगों ने वन्दोवस्त छिया था, उन्हों ने दाखिला भी दिया था। इसका हिन्दी में अमलनामा है। वहाँ मकान है, मार्केट है, पकाने से जह से छाखों लाखों रुपये का काम होता है। छाखों छाखों मन पाट वहाँ से कछकत्ता भेजा जाता है। मगर उसका कोई रेकार्ड नहीं है। जिनके पजेशन में है, **उनका रेकार्ड** में नाम नहीं है। उसका रेकार्ड राजा पी० सी० छाछ को नाम से हो गया। राजा पी सी व लाख के नाम से रेकार्ड होने की वजह से सव जमीन मेस्ट हो गयी। राजा पी० सी० छाल ने जितनी जमीन का वन्दोवस्त किया था, उस में से **इनके पजेशन में कुछ भी नहीं** है। इसपर पजेशन है, खरीद ने वालों का। कसर सिर्फ यही था कि जब यह एरिया विहार में थी, तभी इसका वन्दोवस्त हुआ था भौर सब कागजात उर्द्-हिन्दी में है। हम लोगों का सेटिछमेन्ट का कागजात **वर्द्-हिन्दी**-कैथी और देवनागरी में है। स्पीकर सर सबूत के तौर पर मैं वह त सा कागजात आपके सामने खाया है।

# [ 1-40—1-50 p.m.]

स्पीकर सर, में जो कागजात यहाँ। लाया हुँ, उनको लेण्ड रेमन्यू मिनिस्टर साहव के सामने पड़कर सुनाता हुँ। एक दलील है, जिसका नम्बर १३६६ इसका सेटिलमेन्ट ह आ बा २८-१२-५४ को। यह जब विक्री किया गया तो इसको खरीद किया, दो आदमियों ने-सलावत हू सैन और उताफत ने। इसको दलील कैबी और देशी हिन्दी में है। जिसका इनलोगों के पास विहार के टाइम का जमीन्दार की रसीद है—विहार सरकार की रसीद है—वंगाल सरकार की रसीद है। मगर अफसोस की वात है कि सिर्फ सलावत हू सैन के नाम से ही रेकार्ड होता है। जब समें का पर्चा लिया तो देखा गया कि सिर्फ एक ही आदमी का नाम है। मगर समें तो दोनों लरीह-दारों के नाम से होना चाहिए बा—दोनों के नाम से रेकार्ड होना चाहिए बा। मगर ककम में एक का नाम उदा दिया गया । उताफत ह सैन का नाम नहीं है। यह मोट कमीन होती है—२५ एकड़ ८० हिसमिछ। इस २५ एकड़ ८० हिसमिछ का आधा

सखावत ह सैन के नाम से होना चाहिए और आने का मालिक छताफत को होना चाहिए। इस जमीन का आधा १४ एक इ४ हिसमिछ होता है। मगर दोनों जमीन को एक साथ करके अब उस खितयान में छिख दिया गया कि ता० ३-६-१८७० तक बखवत थाक वे। मजे को बात है कि उसमें छिख दिया गया कि आपके बड़े माईने आगे बताया है और हमने इस खितयान में छिख दिया। इघर दोनों जमीन को एक करके १८ एक इ ६० डि० कनून में उतार उतार कर सखावत को कलम में तो उड़ा दिया गया उसे मेस्टकर दिया गया। और सब जमीन को मेस्ट कर के किसी के नाम नगदी और किसी के नाम शिकभी कर दिया। यह हाल है, इस्छामपूर सब डिविजन का। मैं छैण्ड रेभन्यु मिनिस्टर साहव से कहना चाहता हुँ कि अगर ऐसा केस हम यहाँ लाना चाहें, तो उन कागजातों को हमें ट्रक पर छाद कर छाना पड़ेगा। इसको मामुकी कागजात मिछा है, और हम उसे यहाँ लाए हैं।

एक डीड होता है सन् १६१८ ई० में। कितने दिन पहले डीड होता है। राजा पी० सी० लाल की रसीद है। विहार सरकार की रसीद है। वंगाल धरकार की रसीद है। वंगाल धरकार की रसीद है। मगर कागजात जो वेचारा दिया. वह नोट करके दिया। उसे मैं पढ़कर स्नाता हुँ। कवाला खरीद की ता० २० मई सन् १६१८ ई०। मगर गुजिस्त समें में मेरे नाम से समें नहीं हुआ वाल्किमामी दार के नाम से होगया। स्पीकर सर, इतना प्राना दलील है। जिसने खरीदा है, उसके नाम से समें नहीं हुआ, समें कर दिया गया, पहले मालिक के नाम से। एक डीड है, जमीन कवाला खरीदार का। मगर बंगाल के रेकार्ड में जमीन्दार के नाम से रेकार्ड करदिया गया, ताकि जमीन मेस्ट हो जाय।

३ नम्बर अमलनामा हिन्दी पर है। दलील हिन्दी में है, उसे जमीन्दार ने दिया है। जमीन्दार ने खजना के लिए मुन्सिफ कोर्ट में नालिश किया—किटहार मुन्सिफ कोर्ट में नालिश किया—किटहार मुन्सिफ कोर्ट में । रैयत पर मुन्सिफ कोर्ट से डिप्री हुआ! में रैयत ने खजना जमा कर दिया। खजना जमा करके डिप्री की नकल ले दिया। हिप्री की नकल देवनागरी में है, जिसकी ये सार्टिफाइड कापी है। अण्डर सदर सब डिविजन पुनिया का ट्रन्सफर हो गया विहार से बंगाल में। समें जो हुआ, समें पर्चा खत्म हो गया। अफसोस की वात है कि इनके नाम से जमीन नहीं रहगई जिन्हों ने लिया बा, बल्क उसे जमीन्दार के नाम से कव दिया गया।

४ नम्बर—यह है कबुळियत। कबुळियत का माने यह है कि अगर कोई आदमी जमीन्दार से जमीन खरीद ता है या छेता है तो उसे कबुछियत देनी पड़ती है कि इतनी जमीन फड़ा मौजा फड़ा थाना में फड़ा से लेते हैं और कब्छियत कर देते हैं कि हरसाड़ इस जमीन का खजना अदा करदेंगे। अगर हम खजना अदा नहीं करेंगे तो हम अपनी जमीन से बरतरफ हो जायगे—माने छोड़ देंगे। यह उर्दू में दलील है। दलील नम्बर है ८८२ और इसकी तारीख हुई १४-४-१६४४ ई०। ता० १४-४-१६४४ ई० को प्राने समें में खितयान कर दिया गया। मगर आफसोस की वात यह है कि जमीन इसके नाम से नहीं रह गई। कागजात में तो खरीददार का नाम खत्म हो गया।

पक दळी छ है ३०-६ १६५४ का। इनका कहना है कि कवाळा खरोददार के नाम से तस्दीक ठीक रहा। बंगाळ सरकार के तस्दीक में नसी मुद्रीन का नाम रहा। उसके बाद उसका नाम नहीं रहा। तस्दीक का पर्चा छाया गया। नसी मुद्रिन का नाम रहा। मगर उसके वाद उसका नाम नहीं रहा। बंगाळ सरकार की रसीद है। विहार सरकार की रसीद है, मगर जमीन उसके नाम से न करके दूसरे के नाम से कर दिया गया ताकि जमीन को जिसने लिया है, उसकी जमीन भेरट हो जाय।

यह भी एक हिन्दी में दछीछ है। नसीमुद्दिन का सेम केस है, ता॰ ३०-६-१६५४ का डिमी है, कटिहार कोर्ट का। मगर इसका भी वही हिसाव है। ये भी इसके नाम से रेकार्ड नहीं हुआ।

मोजा अमछावाड़ी में बंगाछ का समें हुजा। पूराने दलील की रसीद है। इस रसीद में दो एकड़ ३३ डिसमिल रेकार्ड होता है। मगर बंगाल सरकार में यह एक एकड़ ३८ डि० रेकार्ड होता है। इस तरह से २ एकड़ ३३ डि० का रेकार्ड एक एकड़ ३८ डि० होता है। क्या जमीन सूखगई ? या जमीन कहीं माग गई ? आखिर ये जमीन गई कहां ?

स्पीकर सर, हमारे इस्छामपूर सव डिविजन में हम छोग १० हजःर वीघा जमीन से वेदखल हैं। वहां पर १० हजार बीघा जमीन वेदखळ का है। अमलाबाड़ी में समें के पचें में मोट २७ एकड़ दें दि० जमीन में चार एकड़ १७ डि० दर्ज है। तो मैं पूछता हुँ कि क्या वाकी जमीन भाग गइ या जमीन सुख गई? आखिर वाकी जमीन कहां गई?

[ 1-50—2-00 p.m.]

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हस्स्नामपूर सव डिविजन

में स्पेशल कैम्प कोर्ट बैठाने का इन्तजाम किया जाय, ताकि जितनी मूल हुई है, उसका संशोधन हो सके। अगर कोर्ट कैम्प का इन्तजाम नहीं किया गया तो इसका संशोधन नहीं हो सकेगा। इस तरह के बहुत से केश हैं, अगर उन सभी केशों के बाटे में रहां कुछ कहना चाहूं, तो उन कागजातों को ट्रक पर शर्ती करके छाना पड़ेगा। हमारा रिक्बेस्ट हैं, लैण्ड रेभन्यु मिनिस्टर से कि ने हमारे सब डिविजन इस्लामपूर कोर्ट और भाने में एक—एक कोर्ट कैम्प दें। ताकि जितनी भुले हुंई हैं, उनका संशोधन करने का और उनको सही करने का मौका मिले। अगर अब भी सही सही समें रेकार्ड नहीं हुआ, तो पब्लिक का तो नुकशान होगा हो. साथ ही साथ गवनमेन्ट का भी छा।स होगा।

जिन छोगों के उपर मार दिया गया था वो छोग कामजात को नहीं सँमाछ सके हैं क्यों कि जिन आफिसरों पर इसका दायित्व था, हें छोग वहां की भाषा नहीं सके थे। इसिछए बिहार से ऐसे आफिसरों को टेम्परेरी छाया जाय जो हिन्दी-उर्दू-केंथी और देवनागरी जानते हों। वहां पर कुछ प्राने वकीछ लोग हैं, उनको टेम्परेरी सिमस में छाया जाय ताकि हम।रे यहां के जो सेट छमेन्ट अफिसर वहां पर जाय, उनके साथ मिछकर उनको डाकूमेन्ट समका सके, वथों कि हमारे यहां का डाकुमेन्ट हिन्दी-उर्दु-केंथी और देवनागरी में हैं। हमारे यहां के जो अफिसर जायगे उनको हे छोग पढ़ कर सूना देंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां के आदिमयों को वहत ज्यादा तकछीक होगी और वहां का आदमी मर जायगा।

हमारे यहां ऐसा हुआ सन् १६६४ के वाद बहुत से वेदखढी केश श्रुक हुए। अण्डर इस्ट्रामपुर सव डिविजन में हजारों घर रातों रात बन गए। घर तो बनाया गया, दो कहे जमीन पर मगर १० हिसमिछ २० डिसमिछ १० डिसमिछ जमीन में वाउण्डरी करके दखळ कर लिया गया। सन् १६६७ युनाइटेड फ्रान्ट मिनिस्टरी के जमाने में श्रीनिशीश नाथ कुण्डु मिनिस्टर थे। मैं ने श्रीअजय बाबु से कहा कि हमारे इस्लामपुर सव डिविजन में इन्कूयरी कराइए-मैं ने उनको इसके छिए मेमोरण्डम दिया था कि वहाँ पर ह्त से जुल्म हूंए हैं। श्रीअजय बाबू ने श्रीनिशीश नाथ कुण्डु को इसका मार मौंपा। श्रीनिशीश नाथ कुण्डु ने वहाँ का दौरा किया। हर जगह गए। हम छोगों ने डाकूमेन्ट से प्रमाणित कर दिया – गवा हों की गवा ही भी हो गई, मगर टन्होंने छिखित रिपोर्ट नहीं दिया। सिर्फ मखडी चीफ मिनिस्टट को वोछ दिए कि वह त सा जुल्म हूआ।

सन् १६६७ ई० में जब लेण्ड रेमन्यू किनिस्टर सत्तार साहव थे, तेव भी इमने मेमो रेण्डम इनको दिया था। इमनें इनसे कहा था कि अवतो कांग्रेस रिजीम आगया, अब आप छोग इम छोगों की मदद की जिए। वेस्ट दिनाजपुर की ११ सीटों में समी ११ सीटों कॉंग्रेस को ही मिली हैं। वहाँ जो गल्त हूआ हैं, उसका संशोधन करने का वन्दोवस्त की जिए। सत्तार साहव डाइरेक्टर को अपने गमरे में वृद्धाकर वोले कि इनसे इनकी वाते सुनिए और इन्तजाम की जिए। में ने उनसे कहा कि आपके अफिसरों ने समें रेकार्ड करने में गल्ती की हैं। क्यों कि विहार का समें रेकार्ड दिन्द-ऊर्ट्-कैयी और देवनागरी में था, जिसको वे छोग समक्त नहीं सके। आप कमसे कम इसे ठीक की जिए। डाइरेक्टर साहव ने वादा किया कि इस्छामपुर सव दिवजन में जब इम जाँयगे तो आपको साथ छेकर कहाँ कहाँ रेकार्ड खराव किया गया हैं, उसे देखकर ठीक करा देंगे। पीछे डाइरेक्टर साहव वहाँ गए जरुर, मगर इमको साथ नहीं लिए। चुपचाप अपने अफिसारों को छेकर न जान कहाँ-कहाँ गए? और उल्टा—सोधा क्या—क्या करके चले आए? वहाँ पर जितने रेकार्ड करने वाले आफिसारों ने मूळ की थी, उन्हों को साथ लिया। इमको साथ में इसलिए नहीं लिया कि मुछ पकड़ में आतायती।

इसिंहए हमारा आपसे रिकोस्ट हैं कि आप उस मूछ का संशोधन करने के छिए हर भाने में एक — एक कोर्ट कैम्प बैठने का इन्तजाम की जिए। और जहां—जहां कागजातों की गल्ती हुई हैं, उसे देखकर ठीक करवा दीजिए।

শার্ম বিলের প্রতি আমি একটা সংশোধনী দিয়েছি? কারণ বহু প্রতীক্ষার পশ্চিবাংলায় ভূমিসংস্থার সংশোধন বিলের প্রতি আমি একটা সংশোধনী দিয়েছি? কারণ বহু প্রতীক্ষার পর ২৫ বছর ধরে ভূমিসংস্কার ও ভূমিনীতি সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়ে এল, কিন্তু খুব পরিতাপের বিষয় ২৫ বছর শাসনেব পর একটা স্প্র্টু এবং ভাল ভূমিনীতি সরকার গ্রহণ করতে পারলেন না। আমরা যে সংশোধনী দিয়েছিলাম তাতে মন্ত্রিমহাশয় বললেন আগামী ৪ঠা মে,আমাদের Ordinance-এর date শেষ হয়ে যাছে বলে যদি এই বিলটা পাশ না হয় তাহলে ওটা lapse হয়ে যাছে। আমরা সকলে এই বিলের ক্ষম্প্র প্রতীক্ষা করছিলাম। ভূমির প্রতি বিশেষভাবে সমস্ত ভারতে এবং সর্বাধিক বাংলাদেশে বেরকম চাপের স্প্র্টি হয়েছে তাতে ভূমির প্রকৃতিগত অবস্থা না দেথে এত তাড়াতাড়ি করে এই বিলটা আনা হয়েছে তাতে যেভাবে বিচার বিবেচনা করা উচিৎ ছিল সেভাবে মন্ত্রিমহাশয় বা Council of Minister-রা করেন নি। ২৫ বছরের জঞ্জালকে ২৫ দিনে শেষ করার জন্তু যেভাবে তাড়াতাড়ি চেষ্টা করেছেন তাতে মনে হয় ধরতপ্ত রৌক্র থেকে এসে ঠাণ্ডা থাওয়ার মতন অবস্থা। এর ফলে বিশৃত্রশলা দমন করার জন্তু যে ব্যবহা করছেন সেটাও হবে না এবং আমার আশক্ষা যে আবার একটা বিশৃত্রশলা স্প্রটি হবে। প্রকৃতি বিভিন্ন জেলা ও স্থানে বিভিন্ন রকম। উত্তরবঙ্গে ভূমিগত প্রকৃতি আলাদা। বাকুড়া, ঝাড্গ্রাম, পুরুলিয়া ভূমিগত প্রকৃতি আলাদা। ২৪-পরগণা ও নদীয়ার

ভূমির নমনীয়তা ও উৎপাদিকা শক্তি আলাদা। এসমন্ত জিনিষ ভূমিরাজ্যমন্ত্রী ভালভাবে দেখেন নি। সেজন্য আমি বিলটাকে Select Committee-তে refer করার প্রস্থাব করেছি। জ্মির প্রস্কৃতি ও উৎপাদিকা শক্তি বিচার করে তাঁরা যদি সিলিং-এর নিশ্রতা করতেন তাহলে একটা স্থায়া সমাধান হোত। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন এটা আজকের ভূমির শেষ নীতি নয়—আবার নানা বকন সংশোধন আনা হবে। অর্থাং বহু প্রতীক্ষার পর একটা ইতি ইতিভাব থেকে যাছে এবং তাতে ভাল কাজ হবে বলে মনে হছে না। এর যে কতকগুলি বৃনিয়াদের ভিত্তির দিক আছে সে স্থরে মন্ত্রিমহাশয় এবং Council of Minister-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এদেশে ভূমি বন্টন স্থরে কয়েক বছর ধরে যে চাপ সৃষ্টি হছে সেটা অন্ত্রধাবন করতে হবে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত যতটা বাস্তব দৃষ্টিভর্পী নিয়ে ভূমির ব্যাপারে আন্দোলন হয়েছিল ততহ রাজনৈতিক দৃষ্টিভর্পী নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। সেথানেই পরিতাপের বিষয় যে যাদের ছই decimal জায়গা নেই ভারাই ভারতবর্ষে জমি বন্টন আন্দোলনে রাজনৈতিক দৃষ্টিভর্পী নিয়ে গেছেন।

#### (2-00-2-10 p.m.)

জমির উপর চাপের কারণ কি ১ মাননীয় সদস্য শ্রীআবছল বারি বিশ্বাস বলেছেন জমি রাথবার লাধকার যে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট্স দিয়েছেন সেটা যতক্ষণ না সংশোধন করছেন ততক্ষণ প্রযন্ত ভূমি দ্মস্তার সমাধান হতে পারে না। এটা অসম্ভব কথা যে একটা সিলিং এনেই কিছ করতে পারেন। একজন উকিল তিনি এক হাজার, ছ হাজার বা তিন হাজার টাকা রোজগার করছেন। তিনি শ্রমি অংথছেন। আমার জেলায় কোন কোন বিজনেসমান অনেক টাকা রোজগার করেন যেমন একজন বিভিন্ন কার্থানার মালিক স্কাল হলে এক হাজার টাকা ইনকাম করেন তিনিও কিছ র্গম রেখেছেন। উকিল, ব্যারিষ্টার বা বড় বড় লোক বা সরকারী কর্মচারী তারাও জমি ,রথেছেন। সরকার যে পয়সা দিচ্ছে তাতে চলে না বলে আমাদের কাছে মাগগী ভাতাবা রানাস দাবী করেন। কিন্তু তাদেরও জমি আছে। সে সম্বন্ধে সরকার কি চিন্তা করছেন ? গামাদের দেশ নষ্ট করেছে রুটিশ শাসন এবং বিগত কংগ্রেস শাসনে যা হয়েছে তাতেও উৎফুল্ল বা গানন্দিত হওয়ার কিছু নেই। আগে যারা কুমোর তার। তাদের কাজ করেই চালাতো, জুমি াহতো না। যারা স্বর্ণশিল্পী তারা সোনার কাজই করতো, জমি চাইতো না। ছুঁতোর যারা ্ব। কাঠের কাজই করতো, তাদের তাই দিয়ে চলতো। জমির প্রয়োজন ছিল না। তাঁতশিল্পী মধাং তাঁতীরা তাঁতের কাজ করেই চলতো তাদের জমির প্রয়োজন ছিল না। এইভাবে ছোট ছোট শল্প ছিল। যথন এই সমস্ত ক্ষুদ্রশিল্প এবং শিল্পী ধ্বংস হলে। এবং নত্ত্বে দিকে চললো তথন ছতোৱ ের কাজ ছাডলো, জমির আশ্রয় গ্রহণ করলে। জমির উপর চাপ সৃষ্টি হলো। এইভাবে স্বর্ণশিল্পী. িটা জমির আশ্রেয় গ্রহণ করলো এবং জমির উপর চাপ স্বাষ্ট হয়েছে। এইসব শিল্পী যাঁরো উাদের জ ছেড়েছেন সেই শিল্পে যদি তাদের পুনরায় প্রবেশ করাতে পারেন এবং সেই শিল্পে স্থাবলম্বী ম্বাতে পারেন তাহলে ভূমির উপর চাপ কম হবে। এই সমন্ত ব্যবস্থা আছে যাদের এবং বড বড বজনেসম্যান যাদের ক্লাজ রোজগারের ক্ষমতা আছে তাদের জনি রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত <sup>১</sup>রতে হবে। তাহলে ভূমি সমস্তার সমাধান হবে। তা না হলে হবে না। এই বিলটাপড়ে দ্ধলাম কত জমি রাথতে পারবে তার কথা বলা হয়েছে. কিন্তু জমি দেওয়ার কণা বলা হয় নি। িদ জমি বিলির কথা বলা থাকতো তাহলে থুসীহতাম। খুব তাড়াতাড়িকরে বিলটা আনা ষেছে এবং যদি এই বিলটা সিলেক্ট কামটিতে যেতো তাহলে ভাল ২তে।। আমি পুকলিয়া জেলার গতিনিধি হিসাবে পুরুলিয়ার কথা কিছু বলতে চাই। সাননীয় বিশ্বনাথবাবু যথন মন্ত্রী ছি**লে**ন ্থন থরার সময় তিনি পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন পুরুলিয়ার জমির সিলিং হওয়া <sup>টিচত</sup> ব**লে আমি মনে কার না। আরহুস সান্তার সাহেব** যথন গতবার ভূমি ও ভূমি<mark>রাজস্ব</mark>

বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন তথন তিনিও ওথানে গিয়ে বলেছিলেন পুরুলিয়ার সিলিং হওয়া উচিত নয়। কারণ সমস্ত বাংলাদেশ ভেসে গেল পুরুলিয়ায় ধান হয়। বধমান, নদীয়া জেলায় যেমন বছরে তিনটি ফসল হয়, পুরুলিয়া তেমনি তিন বছরে একটা ফসল হয়।

স্থার, পুরুলিয়ার জমি দেখে, চিন্তা করে, তার প্রক্ষতিগত উৎপাদিকা শক্তি দেখে তার সিলিং করা হয় এবং ধীরে স্মত্তে দেখে যেন জমির সিলিং করা হয় ও পার্মানেণ্ট ভূমি সংস্থার কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটী প্রত্যেক জেলায় জমির কতটা উৎপাদন শক্তি, বছরে কতবার ফসল উৎপাদন হবে এইসব দেখেল্ডনে যদি আইনটা পাশ কবা হতো তাহলে আমাব মনে হয় ভাল হতো। তারপর মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় এই বিলের মধ্যে টেট্স ল্যাও এযাকুইজিশন এয়াটের কথা বলেছেন। স্টেট ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে কিছু লোকের খুবই ভাল হয় কিন্তু কিছু লোকের এতে সর্বনাশ হয়। আমি নিশ্চিত করে বলবো যে এই এটাক্টে সংশোধন আনা উচিত। আপনাদের যে কামুনক বা আমিন যারা সারভে করতে যায় এবং কোন প্রজার জমি যদি এয়াকুইজিশন করে তথন দেই প্রজার যদি আডাই হাজার বিঘা ভুমি কেনা থাকে তাহলে হু'শত, আড়াই শত বিঘা জমি এটাকইজিশন করে দেন, এই কথা বলেন। সেই অফিসাররা, ষ্টেট্স ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন অফিসার, ডিষ্টিক্ট অফিসার যদি একবার কোন একটা নির্ধারিত সীমা বেঁধে দেন তথন আর সরকারের কিছু করবার থাকে না, সেটার পুনর্বিবেচনা করার কোন উপায় নেই ষ্টেট ল্যাও এ্যাকুইজিশনে। সেথানে যাতে সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকে, সরকার ত অনেক ক্ষমতাই নিয়েছেন তাহলে এই ক্ষমতাটা কেন ছাড্ছেন যেটায় পাবলিকের কর্মহবে। সরকারের প্রয়োজনে অনেক আইন হয় এবং মান্নীয় মন্ত্রীরা সরকারের প্রয়োজনে কয়েকদিনে যেরক্ম আইন আনলেন, পাবলিকের প্রয়োজনেও সেইরকম কিছু আইন আসা উচিত। এই আশা ও বিশ্বাস আমরা করবো। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে ধল্লবাদ জানাচ্ছি। বছ প্রতিক্ষার পর এইরকম একটা বিল এসেছে, যদিও বহু তাডাছভা করে এনেছেন তবুও সেটা যথাযথভাবে পালন করার জক্ত পার্মানেণ্ট কমিটি হোক এবং তারা সমস্ত দেখাগুনা করে যাতে একটা স্মৃষ্ঠ স্থায়া সমাধান হয় এবং শান্তি শুঞ্জা দেশে বজায় থাকে, যেন উৎপাত শুরু না হয়। গণতম্ব মানে গণউৎপাত কেউ মনে না করেন। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅজিত বস্তু (সিঙ্গুর)ঃ অধাক্ষ মহাশয়, আমরা এথানে ভূমিদংয়ার বিলের উপর যে সংশোধনা এসেছে তার উপর আলোচনা করছি। এই বাপারে কোন ভূল নেই যে আমাদেব দেশের প্রথম এবং প্রধান কাঞ্জ হছে প্রকৃত ভূমিদংয়ার করা। আনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কথা হছে ভূমিদংয়ার করতে হবে। কিছু কিছু আইন এদেশে, ওদেশে চালু করা হয়েছে কিছু শেষ পর্যন্ত ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত ভূমিদংয়ার করা হয়ি। এখন সারা দেশে সকলেই দেখছেন যে এর সময় এসেছে। বারবার চিফ মিনিপ্তার্স কমফারেক্স হছে, সেখানে নানারকম কথা হছে, কেঞায় সরকারের মন্ত্রীর একরকম বলছেন, আবার আনেক আনেক কথা বলছেন যার জন্ম ভূমিদংয়ারের উপর আভকে চিফ মিনিপ্তার্রদের বারবার মিটিং ছছে। অর্থাৎ এটা এই সময় না করলে আর উপায় নেই এই রকম অবস্থায় এসে গিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, অধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমিরাজম্ব বিভাগের মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার প্রধান বক্তব্য হছে যে এইটুকু আইনের ভিতর দিয়ে সামান্ত্রু কিছু সংশোধন করে আপনি আজকের দিনের চাহিদা মিটাতে পারবেন না। কাজেই এই রকম পরিস্থিতিতে আপনাকে একটা ভাল দেখে বিল্লু আনতেই হবে এছাড়া অন্ত কোন পথ নেই। একটা ভাল বিল আনতে গেলে নিশ্রেই আইন যা ছিল সেই আইনকে ইমপ্রভ্যেকট করে কোন লাভ নেই কারণ এই ইমপ্রভ্যেকট দিয়ে

আত্তকে বাংলাদেশের যে সমস্ত লোকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার হওয়া দরকার তাদের প্রশ্নি স্থাবিচার করতে পারেন নি। এবং আজকে বলে রাখি আমাদের ভূমিসংস্কার আন্দোলনে যে সমস্ত মাত্রষ অন্যায়ভাবে জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তারাই দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করে এসেছে। সেই আন্দোলনে আমাদের দেশের বহু লোকের রক্তক্ষয় হয়েছে।

#### [2-10-2-20 p.m.]

কাজেই এই সমস্ত জিনিষ উঠে যাচ্ছে না আমাদের দেশে এবং ইতিহাসের গতিপথ, রুষকের স্থাপে যে ভামিদংস্কার হওয়া দরকার বহুকাল আগে থেকে এই ইঞ্চিত বারবার দিচ্ছে। এবং এটা করা যাচ্ছে না পড়ে থাকছে বলেই চার দিকে নানা বিশুখলা এবং গণ্ডগোল দেখা দিছে। আজকে ্রেট সমস্ত ব্যাপার আর ফেলে রাখা চলে না, এখনই করতে হচ্ছে, এই অবস্থা এসে পড়েছে। ইট ল্যাজ অলবেডি বিন ঠ লেট। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবাংলায় শোষনমক্ত ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্ম পশ্চিমবাংলার কৃষকরা আন্দোলন করছে। আজকে এই আন্দোলনের ফলে এই দাড়িয়েছে যে সিলিং-এর বেশী জমি যার হাতে আছে তার হাত থেকে সেই জমি নিয়ে এসে ভূমিহীন ফার্মাস-এর মধ্যে বিলি করতে হবে। এখন যারা এখনও জমিতে স্বত্ব পায়নি কিন্তু চাষ করে যাচ্চে লাদের যাতে জমি থেকে উৎথাত করা না হয় চাষের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা যায় তার বন্দোবক করতে হবে এবং আমাদের বাংলাদেশের যারা মার্জিনাল ফার্মাস তাদের হাতে যাতে সেই জমি রেথে দিতে পারে তার জন্ম সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই আজকে ইম্পারেটিভ ডিউটি হিসাবে আমাদের সামনে এসে দাডিয়েছে। অধ্যক্ষ মহাশয়, ভমি এবং ভমিরাজম্ব মন্ত্রিমহাশয় এটেট একইজিশন এটাক্টের কথা জানেন, সেখানে জমির উধসীমার কথা বলা হয়েছিল, সরকার সমস্ত জমি নিয়ে নিল, জমিদারদের জমির উর্ধসীমা ও একটা করা হয়েছিল। উধ্সীমার যত কিছু আইনই আমাদের দেশে করুন না কেন সেগুলি কার্যকরী হয় না এবং পরবর্ত্তীকালে দেখা যাবে যে সেগুলি তারা বিলি টিলি করছে। কেননা যেহেত আমাদের দেশে আজও এমন লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে যাদের হাতে সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি রেথে দিচ্ছে এবং এই জমিগুলি যাদের পাবার কথা তারা অক্সায়ভাবে বঞ্চিত হচ্চে। এই বাস্থব অবস্থার সামনা-সমেনি দাঁডিয়ে যদি আজকে স্থবিচার করতে হয় তাহলে সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি যা যেথানে আছে সেটা পুরোপুরি পেতে হবে। এর আগে সিশিং আইন ছবল ছিল, সেই ছবলতা দুর করার কলা ভাবছেন, তার জন্ম পারবারগত সিলিং-এর কলা আইনে উল্লেখ আছে, এটা নিশ্চয়ই খব ভাল জিনিষ: দীর্ঘদিন ধরে এর জন্ম আন্দোলন হয়েছে, এটা স্বীকৃত।

**শ্রীআবতুল বারি বিশাসঃ** অন এ পয়েণ্ট অব অর্ডার স্থার, ট্রেজারী বেঞ্চে মাননীয় ভদ্র-লোক কে এসে বসলেন, চিনতে পারলাম না।

শীশল্পর ঘোষ ঃ তিনি এ্যাডভোকেট-ছেনারেল।

শ্রী আছিত ব্যুঃ এখন এই যে মোটামুটি পরিবার ভিত্তিক সিলিং হচ্ছে এট। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলেই হতে চলেছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এই যে পরিবার ভিত্তিক সিলিং যেটা হচ্ছে এটা কিভাবে ধরেছেন। এমন কোন ফাক সেধানে নেই তো বার ভিত্তর দিয়ে হাজার হাজার বিঘা জমি অন্থ দিকে চলে যেতে পারে? ধরুন বাড়ীর কপ্তা তার পাচ জন লোককে নিয়ে তার পরিবার, বাড়ীর বহু ছেলের নামে যদি আগেকার দিন থেকেই জমি ট্রাম্পকার করে রেথে থাকে, দে যদি ক্যামিলী করে থাকে তাহলে তো তা নিয়ে দে আলাদা রায়ত হয়ে যাছেছ। তাহলে আগেকার সিলিং আইনের কাক দিয়ে যারা এর-ওর নামে বাড়ীর বিভিন্ন লোকের নামে এবং এমন কি জন্ধ-জানোয়ারের নামে জমি বে-নামী করে রেথেছেন, যে জমি

আজকে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার কথা ভাবছেন এবং যেটা আজকের দিনে খুব বড় জিনিষ, সেটা কি করে হবে যদি না এই যে বিভিন্ন লোকের নামে আলাদা আলাদা সংসার দেখিয়ে জনি নিয়ে ভাগলেন সেই জনি হাতে না আনতে পারেন ?

আলাদা আলাদা সংসাব তাদেব অনেকেবই হয় না. তাবা শুধ কাগ্জকলমে আলাদা হয়ে বসে আছে। সেইজন্স বল্ছি পরিবারের যে বছ ছেলে থাক্বে তার নিজেব আয়ে কেনা জমি ছাঙা পরিবারের সম্প্রির কোন একটা অংশ কোন টানজেকসনের মাধ্যমে তার কাছে গ্রিয়ে যদি পড়ে তাছলে সেগুলিকে ফ্রামিলি সিলিং-এর আওতায় আনা হবে। তা যদি আপনারা না করেন তাহলে জমি চরি কি করে আপনারা ধরবেন তা আনি বঝতে পার্ছি না। আনি ভ্রমিরাজ্য মান্ত্রমতাশয়কে আরণ করিয়ে দিতে চাই তাঁরা ৬টি থানায় স্ট করছেন, এটালফাবেটিক্যালি নাম সাজাচ্ছেন যে কার কত জমি আছে। এই ৬টি থানার মধ্যে সাগর আছে, গলসী আছে, উত্তরবন্ধের শিলিগুডি, **ফাঁসিদেওয়া প্রভ**তি আছে। ডাইরেকটোরেট থেকে যে বই বেরিয়েছে সেণানে বলা হয়েছে শিলিগুডি, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ী, থরিবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় বদি ফ্যামিলি সিলিং হয় তাহলে শতকরা ৪ পয়েণ্ট ৪ ভাগের বেশী জমি আমর। পাব না এইভাবে হিসেব বেরিয়ে আসচে যে সাগরে আমরা «পয়েণ্ট তিনের বেশী জমি পেতে পারব না। মোটামটি এই ৬টি গানার হিসেব থেকে যা বেরিয়ে আসছে তাতে দেখছি আমরা খব জোর ৬ প্যেণ্ট ৩ ভাগ জ্ঞমি পেতে পারব। তারপর দেখন এট্টে এাকুইজিসন এাক্ট যথন পাশ হয় তথন আশা করা **হয়েছিল** যে আমরা পশ্চিমবাংলার মোট জমির ৩৭পয়েণ্ট ৩ ভাগ জমি বিতরণের জন্য পেতে পারব। কিছা দীর্ঘকাল পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমাদের হিসেব হোল যে ওই আইনে আমরা পশ্চিমবাংলায় শতকর। ৯ ভাগের বেশী জমি পাব না। কাজেই আজকে জমি পাবার জন্স যে আইন করা হচ্ছে তাতে আমরা যদি এই সমস্ত লপহোলদ বন্ধ করতে না পারি তাহলে বেনী জমি পাব না। ধরুন, আগেকার দিনে প্রচর বে-নামী হয়েছে, অনেক জমি বিভিন্ন নামে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আজকে পরিবারগত সিলিং আমরা করছি, কিন্তু একটা পরিবারে ৫জনের বেশী যে লোক থাকবে তার অতিরিক্ত জমি তারা পাবে না। আগে জন্ধ-জানোয়ারের নামে জমি ট্রান্সফার করা হোত, অতিরিক্ত নামে তাঁরা দিয়ে দিতেন যেগুলি বার করবার কেউ নেই। পাড়া-প্রতিবেশারা বলবেন না, জনসাধারণকে তো আমরা ডাকছি না কাজেই তারাও বলবেন ন। এবং তার ফলে যার বাড়ীতে ৩জন আছে সে ৭ জনের নাম বলবেন। আপনারা হয়ত বলবেন আমরা বিটার্শ দিতে বলেছি, আমর। এমি বার করব। জমি বার করবেন বলতে পারেন, কিন্তু কি করে বার করবেন জানিন। একটা সেটেলমেন্ট যা হয়েছে সেই সেটেলমেন্টে একটা লোকের কত জমি আছে মাত্র ৬টি থানায় সেটা সাব্যক্ত হয়েছে। কাজেই গোটা বাংলাদেশে জমির রিটার্ণ নিয়ে তাকে সট করলে কার কত জমি আছে সেটা ঠিক করা যাবে না। সেইজন্ম আগামী দিনে আমি মোটামুটি এই বক্তব্য রাথতে চাই যে, আমরা জমি-চাই, আমরা পরিবারগত সিলিং চাই, এর নামে, ধর নামে যে জমি আছে সেগুলিকে পরিবারের মধ্যে আনতে হবে, আলাদা কৈফিয়ত দেখালে হবে না তাকে ফ্যামিলি প্রোপার্টি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

[2-20-2-30 p.m.]

এবং নিজের টাকায় কেনা পরিবারের, নিজের অর্জিত অর্থে কেনা যদি বাইরের জনি থাকে সেইগুলোকে আলাদাভাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু পরিবারের জনি এখানে ওখানে যেটা ট্রান্সকার করা আছে, সেটা সমস্ত ফ্যামিলি প্রুপাটি হিসাবে ধরতে হবে এবং প্রত্যেককে ফ্যামিলির একটা কথা হচ্ছে, আমরা দেখেছি আগেকার দিনে যথন বলা হলো অর্চার্ড বাং ফলের বাগানকে ক্রষিজনির বাইরে রাখা হবে তথন রাতারাতি হুটো আম গাছ

লাগিয়ে ফলের বাগান বলে রেকর্ড হয়ে গেল। আবার যথন ফিশারীকে বাদ দেওয়া হয় তথন বিবাট বিরাট চাষের জমি ট্যাক্ষ ফিশারী বা মেছো ভেড়ীতে পরিণত হয়ে গেল এবং সেইবক্মভাবে বেকর্ড হয়ে গেল। ২৪-পরগনা জেলাতে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলছে। ২৪-পরগনা জেলার মেছো ভেটীগুলোর বেশীর ভাগ কলিটভেবল এবং কালটিভেটেড লাওে. সেইগুলো সব টাাছ ফিশারীর মাধা চলে গেল। তাছাড়া যে জিনিস করা হতে লাগলো সেটা হচ্ছে এই যে বেনামে অনেক সক্ষমভাবে যেমন ফলের বাগান বলে থানিকটা জমি বের করেনেওয়া হলো—ট্যাঙ্ক ফিশারী বা মেছো ভেটীর নামে প্রচর জায়গা জমি এদিকে ওদিকে রেখে দেওয়া হলো। তাছাড়া একটা জিনিস যেটা হতে লাগলো সেটা হচ্ছে দেবোত্তর প্রভৃতি নামে প্রচব জায়গা বে-নামী করে রেখে দেওয়া হলো. ্রুট জিনিস গোটা পশ্চিমবাংলায় হয়েছে। কাজেট এই সমস্ক দিক বিচার বিবেচন। করে যদি ভ্রমি পারণর স্বান্ত সতাই আমাদের স্বিচ্ছা থাকে এবং নিশ্বই সেটা আমাদের স্কলেবই আছে. সেটা আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে এই সমস্ত লুপহোলগুলো বন্ধ করে একটা ভাল আইন না আনলে ্রুটকু আইন করে আজকে জমি পেয়ে যাবোবলে আমবামনে করতে পারছি না। কাজেই এবজনা ঠিক মত বাবস্থা করতে হবে। আর একটা বিধয় হচ্ছে আমাদের দেশে আজও উচ্ছেদ হচ্ছে। এতগুলো বর্গানারদের আইন হয়েছে, কিন্তু বর্গাদাররা উচ্ছেদ হচ্ছে প্রতি বছর, জানি **না** ক কি ভাবেন বা কে কি বলেন কিষ্কু আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে বর্গাদারদের জমিতে চাষের অভিকার আছে এবং ছোট ছোট মালিকদের জেতে কিছ কিছ রিসামশনের ব্যাপার যা **আইনে** জ্ঞান্তে থাক, কিন্তু মোটামটি তাদের জমিতেচাবের অধিকার আছে এবং তাদের জন্ম যে আইন কৰা হয়েছে সেটা থব—্য বৰ্গাদাৱৱ। তাদেৱ কায়িক পরিশ্রম করে ২৫ ভাগ পাবে, চায়ের থরচ ্য দেবে সে ২৫ ভাগ পাবে এবং জ্ঞানির মালিক পূরে ২৫ ভাগ, যদিও জ্মার মালিকের ২৫ ভাগ বণ্ট হিসাবে পাওয়া অক্সায়, আজিকের দিনে কিন্তু এই প্রশ্ন আসে— আইন হবার পর গত ১০ বছরে পশ্চিমবাংলায় বর্গাদার-এর সংখ্যা এত কমে গেল কেন্ত্র এত বর্গাদার জমি থেকে উৎখাত হয়ে গল কেন ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন গত সন্দাস রিপেটি এবং এবারের সেন্সাস বিপোটে জানা যায় শতকর। ১০ ভাগ বর্গাদারের সংখ্যা কমে গেছে। এটা নিশ্চয়ই তারা ইচ্ছা করে ছাড়ে নি। সমস্প জায়গায় বর্গাচাষীর। উচ্ছেদ হবার আগে একবার মাথা উঁচ করে দাঁডিয়ে bži চবিত্র করে গেছে, কোথাও ভাল ফল পেয়েছে লডাই করে, কোথাও অমৃতঃ পক্ষে প্রতিবাদ ক্রে—এইভাবে তারা লড্ডে যাতে তাদের উচ্চেদ হতে না হয়। এই উচ্চেদের বিরুদ্ধে এত আইন ণ কা সত্ত্বেও গত ১০ বছরে শতকর। ১০ ভাগ বর্গাচাষী জমি থেকে উচ্ছেদ হযে গেছে। আর একটা কথা হচ্ছে যে আইন করে দেওয়া হয়েছে যে এই ফ্সল পাওয়া ইত্যাদি—this is an improvement upon previous Land Reforms Act. নিশ্চয়ই এটা একটা ইমপ্রভাগেন্ট, কিম্ব কোথায় এই জিনিসটা পাচ্ছে? কোনখানে পাচ্ছেন। তবে কোনখানে পশ্চিমবাংলা ুজাটকে আছে? আমরা মোটামুটি চাই যে তলার মাঞ্চ এই এমিগুলো তাদের ২ওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী আজকে না থাকলে মোটায়টি এই জিনিসগুলো ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কাজেই আইন করতে গিয়ে যে জায়গায় আটকে গেছি, অথাৎ উচ্ছেদ করবো সেটার যদি পেনাল ঞ্জনা থাকে তাহলে উচ্ছেদ বরাবর হয়ে যাবে—নামা কায়দা-কাগুন করে ফসল আদায় করতে পারবে, কিন্তু যে উচ্ছেদ করছে তার সম্বন্ধে আপুনি যদি কোন পেনাল ক্লব্জ না রাথেন তাহলে মোটামুটিভাবেও এই আইন কার্য্যকরী হবে না।

যে ভাগচাষীকে অস্তায়ভাবে কেউ বঞ্চিত করছে, তাকে কম দিচ্ছে,'সেই অস্তায়কে প্রতিরোধ স্বৈতে গে**লে** একটা penal clause এখানে রাখা দরকার। তা না হলে মোটামুটি আপনি ঐ বর্গাদার বা ভাগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে পারবেন না। অস্তায়ভাবে ভাগচাষীদের কাছ থেকে জাের করে under duress লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে, তুমি লিখে দাও—তারা লিখে দিয়েছে আমরা ভাগচাধী বরাবর আমরা এই জামি ভাগে চাষ করে আসছি। কেউ কেউ আবার এর বিশ্লুদ্ধে আন্দোলনও করে আসছে। শতকরা পাঁচ জন হয়ত সাক্ষ্য দেবে আর বাকি ৯৫ জন হয়ত সাক্ষ্য দেবে না যে জাের করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্গাদার উচ্ছেদের জন্ম যে সমস্ত Provisions করা হয়েছে—তা কার্যাকরী করা হছে না এই আইনের মধ্য দিয়ে।

শেষ কথা হচ্ছে এই খাজনা প্রথা একদম বিলোপ করা দরকার। সেই আইনও কার্য্যকরী করা হচ্ছে না। সেটা ঠিক করুন। তার জন্ম স্থানিদিষ্ট কিছু নাই।

এই ভূমিসংশ্বার আইনকে কার্য্যকরী করতে গেলে শুধু আপনার সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা বিশেষ স্থবিধা আপনি করতে পারবেন না। এই আইনকে কার্য্যকরী করতে গেলে সর্বস্তরে প্রতি জেলায়, জেলাস্তরে আপনাদের একটি সর্বদলীয় কমিটি করতে হবে। আমরা একটা amandmentও সেইভাবে দিয়েছি। মোটামুটি এই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা নিতে হবে। ক্রমকদের স্বার্থে এই ভূমিসংশ্বার আইন যাঁরা চান, সেইরকম লোক নিয়ে একটা করে সর্বদলীয় কমিটি প্রতি জেলায় করা প্রয়োজন। যাঁরা আঞ্চকে জমি পাবেন, তাঁদের এ ব্যাপারে আহ্বান জানাতে হবে। তাঁরা জমি কোথায় লুকান আছে ধরিয়ে দেবেন। যদি তাঁরা আগে ব্রুবতে পারেন, যে এতটা করে জমি তাঁদের দেওয়া হবে, তাঁরা অগ্রণী হয়ে এসে আপনাদের সাহায্য করবেন। তাদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংশ্বার আইন কার্য্যক্রী হতে পারে না। তাই আপনার কাছে আবেদন জানাবো একটা comprehensive ভূমিসংশ্বার বিল সন্থর আপনি আহ্বন ন্যা আজকে দেশের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পডেছে।

শীসভ্যরঞ্জন বাপুলীঃ মিঃ স্পীকার, স্থার, আজকে ভূমিসংস্কার আইন বেটা মন্ত্রিমহাশয় এথানে উত্থাপন করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। বাংলাদেশে ভূমিসংস্কার একটা সবচেয়ে বড় সমস্থা; সে সমস্থা সারা ভারতবর্ধে যত দেশ আছে, যত রাষ্ট্র আছে—তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার ভূমিসমস্থা সবচেয়ে বেশা। অবশু ভূমি সমস্থা সমাধানের জন্ম Land Reforms Act. (10 of 1956), প্রথম জন্মলাভ করে। তার আগে Bengal Tenancy Act, 1885 ছিল। তারপর তার amendment হয়েছিল 1938-এ। এই য়েছ-বার Bengal Tenancy Act হলো এবং পরে তার amendment হলো—বৃটশ রাজ্যের সময়ে—The then British rulers for their personal interests being politically motivated.

এই সমন্ত আইনগুলি তথন করা হয়েছিল—দেশের মধ্যে একটা loyal subjects করবার জন্ম। তথন বৃটিশ সরকার চাচ্ছিলেন—a good class of people, middle class people, জমিদার এবং জোতদারদের মধ্য দিয়ে toiling masses কি করে control করা যায়। তার জন্মই ছিল ঐ Bengal Tenancy Act. কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর তদানীগুন কংগ্রেস সরকার চিস্তা করছিলেন—ভূমিসংগ্রার আইনের পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। সেইজন্ম Land Reforms Act এবং Estate Acquisition Act পাশাপাশি পাস করা হলো। ভূমিসংগ্রার আইনের important portion বিশেষ করে যা পরিবর্তন করা হয়েছে—তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশেষ লক্ষ্যাপীয় হলো বর্গাদারদের rights এবং interests এবং সাধারণ চাষীকে মালিকদের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা আজকে আমাদের জনপ্রিয় সরকার নিয়েছেন। আজকে আমরা নিশ্রয়ই বলবো—
এট্রা একটা বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা এই সরকারেয়। এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে land distribution-এর যে সমন্ত defect—land distribution সম্পর্কে যে সমন্ত আমলাতয়ের হাত লখা করা ছিল—

ভাগচাষ বোর্ড মা**রফৎ** হাত **লম্বা ক**রা ছিল যার ফলে চাষীদের উপর মালিক অত্যাচার করবার স্থযোগ পায়, তার পরিবর্তন করা হয়েছে এই বিলের মারফৎ।

[2-30-2-40 p.m.]

এই বর্তমান এ্যামেণ্ডমেণ্টে তারা ধারাগুলিকে ছোটো করে, পরিবর্তন করে, তাকে কনক্রিট রূপ দিয়ে দেখান হচ্ছে, যারা টয়েলিং মাস যারা প্রার কালটিভেটরস যারা বর্গাদার যারা রিয়েল টিলর অব দি সয়েল তাদের কি করে আমরা লাভি দিতে পারি. কি করে তাদের উপকার করতে পারি. নাদের কি করে আমরা ওপ্রেশন এবং ইভিকশনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। আগে আমবা দেখেছি এই ল্যাণ্ড রিফ্ম এট্র যথন হয় তথন কতগুলি অল্প ধারা নিয়ে তৈরী হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে পশ্চিমবাংলা এতই সমস্তা সংকল দেশ এবং অহত: ল্যাও নিয়ে যে সমস্ত প্রবলেম চলছে তার জন্ম দরকার আছে আজকে এই ভূমিসংস্কার। ভমিরাজম্ব মন্ত্রী আমাদের যে বিলটা এনেছেন তার আমি প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পাঠ করেছি, আমি দেখতে পাচ্ছি এবং যেটা রূপ নিতে যাচ্ছে সেটা সাধারণ চার্যার কাছে, সাধারণ কুষকের কাছে বহু প্রতিক্ষিত। আমরা দেখেছি ভূমি সংস্কার আইনের প্রথম এগামেওমেণ্ট ১য়েছিল ১৯৬৮ সালে, তারপর ১৯৬৯ সালে, কিন্তু আমর। জানি না কেন ছ-এক জন সদস্য বলছেন এই ভ্রমিসংস্কার আইনগুলিকে আরও পরিষ্কার করে তোলা দরকার ? তু'তু'বার যুক্তফ্রণ্ট সরকার হয়েছে এবং হু'বার তারা এ্যামেও করেছে কিন্তু কিছুই করতে পারে নি। আর বিগত কংগ্রেষ সরকার ভ্রমিসংস্কারের ক্ষেত্রে যা চিন্তা করেছিলেন, আজকে আমরা তা কার্যো রূপায়িত করছি। এই এ্যাক্টের মধ্যে যথেই ইমপটেণ্ট জিনিস আছে, এবং সিলিং সিসটেমকে আমরা স্বীক্ষতি জানাই। আমরা সিলিং সিসটেম রেথেছিলাম যে জমি প্রত্যেকের কতথানি থাকবে আর ভেসটেড ল্যাও কতথানি থাকবে। অচাড যেসব আছে সেগুলি সিলিং থেকে ছাড় দিয়ে দেওয়া ছিল এবং এইটা প্রত্যেকের একটা জমি চরির পথ ছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এই ্রাক্টের মধ্যে যুত্তপুলি প্রতিশন আছে তার মধ্যে বলা রয়েছে—lt provides rights, obligations and institution of holding, consequential limitation of transfer, subletting control and regulation of Bargadar system and fine system of revenue collection. তাই মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে আমরা যদি এই বিলের প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করে ্দুখি তাহলে দেখব যে প্রতিটি ধার।, প্রতিটি অক্ষর জনম্বাথে, প্রতিটি সাধারণ গরীব কুষকের জন্ম কর। হয়েছে। আমরা আজকে যদি এইটাকে যথায়থ রূপ দিতে পারি, আমরা যদি এইটাকে আগামী দিনে কার্যকরী করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এই ভূমিসংস্কার আইনের মাসল উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

**@)পরেশচন্দ্র গোস্থামী**ঃ উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং আমি এই বিধান সভার মাননীয় সদস্তদের এবং মন্ত্রিমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সমিতি তাঁরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে মিছিল করে এসেছেন।

মি: ডেপুটি স্পীকারঃ শুহন আপনি বক্তা করবেন না, আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ম না দেবার তা দিয়ে যান।

**শ্রীপরেশচন্দ্র রোস্থামী:** মন্ত্রীকে অহরোধ করব যে, তিনি সেথানে গিয়ে তাদের এগাটেও করুন এবং এই বিধান সভার সদস্যরা সেথানে প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে মিট করুন।

মিঃ ভেপুটি স্পীকার: আপনাকে আমি কোন বক্তৃতা করতে দেব না, আপনি ঐ কাগন্ধবানা আমার কাছে দিয়ে যান, আমি মিনিস্টারকে পাঠিয়ে দিব। **ঞ্জীপরেশচন্দ্র গোস্বামী**ঃ সদস্তদের আমি সেথানে যেতে অন্তরোধ করছি। মিঃ **ভেপটি স্পীকার**ঃ সদস্তদের বার ইচ্ছা হবে তিনি যাবেন।

শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে এই ভূমিরাজম্ব বিল যা মন্ত্রিমহাশয় এনেছেন, সে সম্বন্ধে ছ'একটি কথা বলব। এটা একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সংশোধনী বিলটকে আমি সমর্থন জানাই, তার কারণ ভূমি সমস্তা একটা অত্যন্ত জটিল সমস্তা এবং আমর। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রতি দিয়ে এসেছি যে আমর। তমি সমস্তার সমাধান করব আইনের মাধ্যমে, গায়ের জোরে বা লাচিবাজি করে বা বিশশুলার সৃষ্টি করে নয়। আইনের মাধ্যমে ভূমির যে সমস্তা তাকে, তা আমরা সমাধান করব, সেদিক থেকে আজকে এই যে সমস্ত গুরুত্বপর্ন সংশোধনী এবং বিল মদ্রিমহাশয় এনেছেন. সেগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে দেশের জনসাধারণের এবং গ্রামাঞ্চলের কল্যাণ সাধিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যেমন ধরুন বর্গাদার সমস্তা সম্বন্ধে বর্গাদারের স্বার্থকে নিশ্চিন্ত করার জন্ত যে বিল মানা হয়েছে তা মতান্ব আশাপ্রদ, এবং দিলিং বেধে দেবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বৈপ্লবিক নীতি বলে মনে করি। লাঠিবাজি না করে, রক্তপাত না ঘটিয়ে আইনের মাধ্যমে সিলিং বেধে দেওয়া যায় একথা আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, সেটা জনগণ নিশ্চয়ই আরও অনেক ভাল ভাল জিনিষ এই বিলের মধ্যে আমার সময় অতান্ত মল্ল। সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে কারণ আমাকে এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে চলে যেতে হবে। আমি একটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোচনা করতে চাই। আমর সমাজতন্ত্র আনব বলে প্রতিশ্রত। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র কোথায়? গ্রামে যারা বাদ করে, পশ্চিমবাংলার সেই গ্রামের মান্ত্র আজকে সম্পূর্ণরূপে ক্লয়ির উপর নির্ভর্নীল। সেই ক্লয়িকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করে প্রক্লাত ক্ষিজীবির হাতে যদি জমি দিতে না পারি, তাহলে সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য বার্থ হবে। প্রকৃত কৃষিজীবি যারা জমির উপ্র নিতর্নীল তাদের হাতে জমি না দিতে পারা স্থাজতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করি। সালং বাধার উপর জ্মির মালিকান। প্রয়োগ করা যাবে না। আমার জমি ৩০ বিখা থাকতে পারে, সিলিং হয় তো ৫০ বিখা যাছে। সেই ৩০ বিঘা জমির মালিক যদি এমন লোক হয়, যার উৎপাদনের সাথে কোন সংযোগ নাই, গুধু জমির মালিকানার সাথে সংযক্ত জ'মর সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নাই, যারা জমির কেবল থাজনা দেয়, তারজন্ম তারা জমির মালিক তাদের কি ব্যবস্থা করা হবে। এবং এটা যদি বাস্তবে পরিণত হয়. তাহলে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি তা থেকে তাহলে আমরা অনেক দরে চলে যাব। আজকে তাকিয়ে দেখুন গ্রামঞ্জে যে সিলিং আছে, সেথানে যে জমি আছে হয় তো সামান্তও থাকতে পারে, কিন্তু অনেক জমি আছে, যা সিলিংয়ের চেয়ে বেশী তাদের আইনের মাধ্যমে তাদের সেই লাক্ষে রাথ। জমি বের করতে হবে। মিসা আইন প্রয়োগ করে সেগুলি হয় তো উদ্ধার করতে পারব কিন্তু তাতে কি হোলো জমির মালিক যার। তারা কোন উৎপাদনে কোনরকম যোগ থাকবে না। সে জমিকে সন্তানসম পালন করে না। শুধু শোষণ করে শহরে নিয়ে চলে আসে। তাদের মাধ্যমে দেশে সমাজতম্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না সেটা দেখবেন। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমশাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্নছ। আজকে গ্রাম বাংলার কথা বলি, গান্ধীজী বলেছেন গাঁওমে চল। রবীক্রনাথ বলেছেন ফিরে চলো মাটির টানে তাই আজকে দেশের যুবক, ছাত্রদের বলছি গ্রামে ফিরেচল। কিন্তু গ্রামে তারা আজ ফিরবে কোথায় ? গ্রামে গিয়ে তারা কি করবেন ? গ্রামের একমাত্র উপজীবিকা জমি। সেই জ্মির স্বত্ব সমস্ত শোষণ করে নিয়ে কলকাতায়—রাজধানীতে নিয়ে চলে আসছে সেথানে C.M.D.A.-র মাধ্যমে পাতাল রেল থেকে আরম্ভ করে চক্র রেল ইত্যাদি সব কিছুর ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমি কলকাতাকে হিংসা করি না। কলকাতা একটা ইন্টারক্তাশস্থাল সিটি—কলকাতার উন্নতি প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের যদি উন্নতি করতে না পারি গ্রামের মাছ্রুষ যদি আঞ্চ্ছু না হয়, গ্রামের সম্পদ যদি গ্রামের মান্ত্র্যের জন্ম না হয়, তাহলে ফল কি হবে ?

# [2-40-2-50 p.m.]

সমস্ত মান্ত্র কলকাতার দিকে ছুটবে। আমাদের বর্ধমানের লোক, পুরুলিয়ার লোক, মদিনীপ্রের লোক—সমস্ত জায়গার লোক জীবিকার সন্ধানে শহর কলকাতায় চলে আসবে। ফলে কি হবে ? পাঁচ বছর, ১০ বছর পরে যে সমস্থা এতদিন কলকাতায় ছিল সেটাই থেকে যাবে তার কোন সমাধান হবে না। কাজেই গ্রামে চলো একথা কার্য্যকরী করতে গেলে গ্রামে এমন জিনিষ করতে হবে যে জমি তার হবে যে গ্রামে বাস করবে। ক্রমক, শ্রমিক যে জন এই বোদে ও ব্টিতে দারুন ছভিক্ষের মধ্যে বাস করে। আজকে গ্রামে পানীয় জল নেই, রাস্তাঘাট নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নেই সেথানে জমির মালিক তার। হবে, তার সিলিং কম কি বেশা আমি বুঝি না সে সেই গ্রামে বাস করুক। গ্রামের উৎপাদিত সম্পদ, বুধিত হারে তার সম্পদ নতন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষী সন্তায় গ্রামে সেটা ব্যয় করুক। দেশে তিন তলা দালান চলুক। গ্রামের ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করার চেষ্টা কঙ্গক তাহ**লেই গ্রামের উন্নতি হবে এবং গ্রামের** উন্নতির মাধানে আজকে দেশেরও উন্নতি হবে। কাজেই ভূমিসংস্কার আইন সম্বন্ধে এ কথাই বলতে চাই যে প্রক্লত ক্ষিজীবী যারা, যারা কৃষির উপর নির্ভর্নীল, সেই মানুষ গ্রামের যে সম্পদ সেটা গ্রামেই ব্যবহার করবে, উৎপাদিত অংশ বিলাস করবার জন্ম বাডী করবার জন্ম। দেহের রক্ত াদি মথে এসে জমে তাহলে যেমন তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না তেমনি যদি গ্রামের সমস্ত সম্পদ াদি শহরে এসে জমে ফীত হতে থাকে তাহলে এটাকেও ঐ রকম স্বাস্ত্যের মত বলা যায় না। ্লাজেই এই আইনের মাধ্যমে ক্রবিজীবী যার। তাদের জমি দেওয়া হোক, ক্রবিজীবী ছাড়া যারা অন্ত বৃত্তি করে বাড়ী ভাড়া হোক, বা অন্ত ধিবিকা আছে, ট্রাক আছে, বাস আছে, Industry ছাছে তাদের জমির মালিকানা থাকবে কিনা সেটা চিন্তা করুন। এবং তাদের বলা যে তোমরা গ্রানে যাও, গ্রামে বসবাস কর, গ্রামের সম্পদ গ্রামে ব্যয় কর, গ্রামের উন্নতি জক্ত চিন্তা কর তাহলে গ্রামের জমির মালিকানা থাকবে। গ্রামের সম্পদ আমি পাবো, গ্রামের ছঃখ আমি পাবোনা, গ্রামকে শোষণ করবো আর গ্রামে গিয়ে থেকে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করবো না তাদের জমির ালিকানা থাকা চলবে না। এর প্রতিবিধানের জন্ম এই কয়েকটি কথা বলে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দষ্ট আকর্ষণ কর্মাছ এবং এটা সংশোধন করায় চেষ্টা করুন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শীভূপালচন্দ্র পাণ্ডাঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে ভূমিদংশ্বার আইনের উপর গ্রমণত আলোচনা স্থক হয়েছে তাতে আমার মনে হছে যে, আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা যা আছে, সেথানে সমাজের বিত্তশালী মান্নথের প্রভাব এত প্রচণ্ড যে সেই জায়গায় গ্রামের দারিদ্র ক্ষক সমাজের স্থার্থ প্রকৃত ভূমিদংশ্বার করা একটা হরুহ কাজ। তা স্বব্ধেও আমি মনে করি যে বর্তমান সমাজের এই Set-up-এর ভিতরে যদি শাসক party এবং তার যে Administration সেই Administration যদি সঠিকভাবে এই আইন কার্য্যকরী করার জন্ম ব্যবহার করতে পারেন ভাহলে কিছু না কিছু গরীব সাধারণের স্থার্থে করা যেতে পারে। সেই কারণের জন্ম আমি পূর্বে ভূমিরাজ্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে, আমাদের দেশে ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে অনেক আইন হয়েছে ভূমিসংশ্বারের উপর এবং তার amendmentও হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রেমে যে প্রধান সমস্থা সেই সমস্থাহল উচ্ছেদ বন্ধ করা। এই উচ্ছেদ আজও কোনক্রমেই বন্ধ হিন্ন, বন্ধ করা যাবে না। সেই কারণের জন্ম একদিকে ভূমির কেন্দ্রী ভবনকে ঠেকাবার জন্ম

さんな ないまた とうしゅうしゃし

নানা বক্তম আইন-কাজন করবার চেঠা করেছি। এটা ঠিক এই Assembly-তে অনেক বার ভূমিসংস্কার করার জন্ত অনেক ধরনের আইনের পরিবর্তন সংশোধন এনেছেন। কিন্তু আসলে যে ক্লুষক গ্রামে রয়েছে, যে কুষক অনাহারে থাকে, দরিদ্র যারা ক্লুষি কাজের জন্ম সামান্ত অর্থ থবচ করবার ক্ষমতা নেই। তাদের ক্ষরির উপর যে সামান্ত আক্রমণ সেই আক্রমণ আজও বন্ধ হয় নি। সেখানে আজ ব্যাপকভাবে এই আইনের আওতার মাধ্যমে তারা চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুতরাং প্রথমে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে যদি ভামসংস্থার প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের কৃষি সঙ্কটকে দুরীভূত ক্রবার জন্ম ব্যবহার করতে চাই তাহলে উচ্ছেদকে প্রতিহত করবার জন্ম, উচ্ছেদ বন্ধ করবার জন্ম এমন ব্যবস্থাবলী গ্রহণ কর। দরকার যাতে কোনক্রমে কোন চার্যী তার চাষের ক্ষেত থেকে বঞ্চিত হতে না পারে এটাই হল প্রথম কাজ। নাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্থার, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্ছেদের বিভিন্ন কপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমরা দেখেছি প্রথমতঃ যে আক্রমণটা আদে সেই আক্রমণটা আদে সাধারণতঃ আনরেকডেডি বর্গাদারের উপর। আপুনি জানেন যে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ১০।১৫ ভাগ বর্গাদার ২৮৮ছ ভাগ কালটিভেটর, কি দুখলীকার চাষী, সেই চাষীরা আনরেকডেডি অবস্থায় রয়েছে। আমাদের এস্টেট এ্যাকুইজিসন **এাক্টে «**এ প্রসিডিংস আছে। সেই প্রসিডিংস-এর মধ্যে তাদের রেকড<sup>্</sup>ছওয়া এবং উদ্ভূত কি উদ্বস্ত নয় নিরুপিত হওয়াটা এইসব স্লযোগ থেকে কোনক্রমেই এই «এ প্রাসিডিংসে বিচার ২য় নি। ফলে দীর্ঘ দিন যাবং তারা সেথান থেকে শেষ পর্যন্ত বিচারের থাতায় পৌছাতে পারেনি, এক তর্কা রায় হয়ে যায় এবং মালিক পক্ষ এই ঘটনাবলী দাঘদিন যাবং চালিয়েছে। বিতীয়ত উচ্চেদ প্রথমতঃ আনরেকভেডি যার। তাদের উপর আনে এবর উচ্ছেদ এবং সেহ এবর উচ্ছেদকে সাপোট দেয় ফৌজদারী কোট। কাজেই ফৌজদারী কোটের মাধামে একজন প্রকৃত যে ভাগচাযী ভাকে উচ্ছেদ করা হয় যে ও আমার চাষা নয় বলে এবং চাষাকৈ অস্বাকার করে। কাডেই এই অস্বীক্বতির মাধ্যমে সে কেস ট্রেসপাস করল জোর করে আমার ধান লুঠ করে নিয়ে গেছে, এই বলে তার উপর আক্রমণ আসে এবং চাষী পুরানো চাষা, কিন্তু গরীব বলে কোটো গিয়ে উকিলের ফি জোগাতে জোগাতে কেস ডিফেণ্ড করে সে মার খেয়ে গেল, চায়ী উচ্ছেদ হয়ে গেল। তাছাড়া ভাগচায়ী বোডের ভিতর দিয়ে বর্তনানে ভাগচায়ী কোটে তার ভিতর যে আইন রয়েছে আজকে তাকে বাই পাস করে সিভিল কোটে মানি স্কট ডিক্রী করে এই চার্যাদের উচ্ছেদ করে দেওয়। হচ্চে। অর্থাৎ এত হেভি তাদের উপর প্রাপ্য অংশের চাপ স্বষ্ট করা হয়, এত বেশা পরিমাণে ডিক্রী **করা হয় যে তাতে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। স্কুত্রা**ং বাধ্য হয়ে সারেণ্ডার করে তাকে জিন ছেডে যেতে হয়। তৃতীয়তঃ ভাগ কোটের মারফতে যেদিক থেকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আছে মেথানে একসেপসকাল রয়েছে যেথানে বলা হয়েছে যে এই কোটের মাধ্যম ছাডা উচ্ছেদ হবে ন।। যথন **আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে তথন বলছেন ও আমার ভাগের ফসল দেয় নি। কাজেই ভাগের কসল** নিয়ে কিছা না নিয়ে, ভাগের ফসল নিয়ে রসিদ না দিয়ে, আবার ভাগের ফসল না নিয়ে ভাগ দেয়নি এই কথা বলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং এই উচ্ছেদের ভিতর দিয়ে ভাগ কোর্টের যে স্রযোগ-স্মবিধা আছে সেই সমস্ত স্থাবোগ স্থাবিধার ব্যবস্থা করতে পারে নি, এইটা একটা কারণ। চতুর্থতঃ আইনের মধ্যে ৩টি কারণ রয়েছে যে উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি জমি চায় না করে এটা একটা কারণ — আরু কারণ আছে যে যদি ফদল কম ফলে, আরু যদি অংশ না দেয়। এই যে ফদল কম ফলে এট। এমনই একটা হেঁয়ালির প্রশ্ন যে এদিক দিয়ে যেকোন বর্গাদারকে আইনাহুগভাবে উচ্ছেদ করা যায়।

[ 2-50 p.m. ]

আমরা জানি, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, গ্রামের ভাগচাধীদের আথিক সংগতি কতটুকু,

্স কতথানি চাষের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করতে পারে, উপযুক্তভাবে চাষ করতে পারে বা গরু । বলদ ভালোভাবে পুষতে পারে। অর্থাৎ তার আর্থিক স্বচ্চলতা কতথানি সেটা আমরা জানি। 🌢 তাছাড়া সরকারী যে লোন বণ্টনের ব্যবস্থা আছে আপনি জানেন স্থার, গ্রুপ শোন ছাড়া ঐ বর্গাদারদের অন্য লোনের আশা নেই। তার মানে ২০০ টাকা ১০জনকে কি ৫০০ টাকা ১২জনক ভাগ করে দেওয়া হবে। তারমধ্যে আবার ঘ্য বা তদ্বিরের জন্ম যে থবচ দেটা না হয় বাদুই দিলাম. কেন না সেটা তো দিতেই হবে, ফলে সে ঘেটক পায় তাতে সে কতথানি সার দেবে সেটা ব্যুত্তেই পারছেন। দে ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া আপনারা জানেন, গ্রামের ভাগচায়ীরা বা বর্গাদাররা কি দারিদের মধ্যে জাবন্যাপন করে। স্ততরাং সার দেওয়া তো দরের কথা যে ক্যদিন চাষ করবে সে কয়দিন সে ছবেলা থেয়ে শক্তি রাথতে পারবে কিনা বা লাগ্রল চালাতে পারবে কিনা বা ঐ ক্রগ্ন বলদ তাদের ভালো করে থেতে দিতে পারবে কিনা সেটা আগে দেখন। থাকে তাহলে এই যে প্রভিদান রাখা হয়েছে যে চাষে অবহেলা—তারমানে আপনারা ব্যবস্থা , করে দিচ্ছেন যে সেই বর্গাদার যাতে জমিতে না থাকতে পারে, চাষের স্মযোগ করে। দিয়ে, তাদের দামর্থ যুগিয়ে দেবার ব্যবস্থা ন। করে কোন বর্গাদারের কাছ থেকেই এই দাবী করা যায় না যে তোমাকে সঠিকভাবে, উপযক্তভাবে চায় করতে হবে তা না হলে তোমার সে জমিতে চায় করার অধিকাবই থাকবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এ ছাড়। বেনামা বা পাল্টা বর্গাদার দাড করিয়ে দিয়ে তাদের উচ্ছেদের নতন আক্রমণ বর্তমানে চলেছে। প্রতরাং এই বর্গাদারদের বক্ষা করার জন্ম প্রথমতঃ উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্ম কি আহিন দরকার দেটা দেখা দরকার। কারণ উচ্ছেদ বন্ধ করতে না পারলে আপনারা যতই চেষ্টা করুন আমি মাননীয় ভমিরাজম্ব মন্ত্রীকে বলচি ্র দার্ঘদিন ধরে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্ম অনেক আইন হয়েছে কিন্তু কি কারণে তাদের 💃 রঞ্চাকরতে পারছেন নাবা তারা চাষের উন্নতি করতে পারছে না, বা কি কারণে আর্থিক ্ববস্থার জন্ম চার্যাদের জমি ছেডে দিতে হচ্ছে সেটা দেখুন। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন ক্রমক বা গরীব 🛓 মারুষদের যে জমি দেওয়া হচ্ছে আপনারা জানেন, সেই জমিতে যে এরা সঠিকভাবে বা যথেইভাবে চাৰ করবে সে ক্ষমতা বা সঞ্চতি তাদের নেই। এটা যথার্থ, এটা সত্য আজকে তাই সেই কাবণের জন্স-জনি দেওয়ার স্তাচিত্রা নিশ্চয় আমাদের করতে হবে, সে বণ্টন বাবন্তা আমাদের ্যানতে হবে তা না হলে কৃষি সঙ্কট থেকে আমাদের মুক্তি নেই একথা সত্য কিন্তু আমাদের বিশেষ-ভাবে নজর দিয়ে কি করে তার জমি রক্ষা করা যায় বা কি করে চাষ্মাবাদ করবার মত উপদ্রু সামর্থ তারজন্ম সৃষ্টি হয়। আর একটা পয়েন্ট, ভূমির কনসেনট্রেদান প্রতিরোধ করবার জন কা। মিলি সিলিং করেছি। বাড্টা জমি বের করে ভমিহীন গ্রীব চারীদের মধ্যে আমর। বর্ণটন করতে চাই, শুভ ইচ্ছা সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখতে হবে যে এতদিন পর্যন্ত যে জমিদারীদথল 🥦 বনের মধ্যে, ভূমিসংস্কার আহনের মধ্যে ল্যাণ্ডের যে সিলিং ছিল সেই কেন বানচাল হয়েছে। 🥁 মাদের এটা বুঝতে হবে যে আমরা চাইলেই বা আইনে কতকগুলি শব্দ রাথলেই সেটা যে কার্যকরী ংবে তার কোন গ্যারানটি নেই। কারণ আমরা দেখেছি যে মামুষের উপর এই আইনকে কার্যকরী করবার জন্ম দায়দায়িত দেওয়া হয় সেই মান্ত্রয়া আবার সেই আইন বানচাল করবার জন শতপ্রকার চেটা করে। তাকে প্রতিরোধ করবার উপায় কি? সেই কার**ণের** জন্ম আমার বক্তব্য হল এই যে ভূমি বন্টন করবার জন্ম উপযুক্ত কমিটি তৈরি করা দরকার, যাতে সেই কমিটি <sup>্রভ্নোক্র্যাটিক হয় সেই ব্যবস্থা করা। দরকার। সেজক্র মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি যে</sup> ্ব্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি সেই এ্যামেণ্ডমেণ্টটা আশা করি মাননীয় সদস্তরা বিশেষ চিন্তা করে 🖎 থবেন। প্রপালি কনষ্টিটিউটেড যে বডি সেই বডির উপর দায়িত্ব দিয়ে যথায়থ ভূমি বণ্টনের প্রক্রা যদি না হয় তাহলে তার পিছনে আবার একটা বিরোধিতা বা **জটিশতা** এসে হাজির হবে

এবং আইনের ফাঁক ধরে সেটাকে বানচাল করবার জন্ম প্রচেঠা হবে। এই যে বেনামী এবং বাজতী জমি যা লুকান রয়েছে তাকে ৫এ প্রসিডিংস দিয়ে ধরবার চেটা করছেন। ৫এ-কে এজিয়ে গেলে চলবে না। ৫এ থাকলে পর প্রকৃত যে সিলিং আইনের মধ্যে নির্ধারিত হয় সেই সিলিং সঠিক প্রয়োগ ক্রতে পারবেন। সেই ৫এ বাদ দিয়ে যদি রাথেন, ৫এ প্রসিডিংস যদি এই আইন মারফত বাধা হয়ে যায় তাহলে অনেক জমি এইভাবে বেনামীর পথে চলে যাবে যেগুলি লিগালাইজড় হয়ে যাবে। সেই কারণে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে হাইকোটে বে সমন্ত কেস পেণ্ডিং রয়েছে দৌর্ঘদিন যাবত, ১/২ বছর নয়, ১৯৬৭ সাল থেকে বছ কেস হাইকোটে পেণ্ডিং হয়ে আছে আজকে আলোলনের ভেতর দিয়ে, সাধারণ মানুযের উত্যোগের ভেতর দিয়ে আপনার হাতে বেশ কয়েক লক্ষ জমি আসবার সন্তাবনার স্প্তি হয়েছিল, হাইকোটে সমন্ত কেস পেণ্ডিং হয়ে থাকার জন্ত, সেই কেসের রায় না বেরনোর জন্ত বছ জমি আটক হয়ে পড়ে আছে। আপনি যতই ল্যান্ড রিফর্ম আইন পাশ করুন না কেন হাইকোটে মালিক দীর্ঘদিন মামলা ঝুলিয়ে রেথে জমি আটকে রাখবে। এই যে কিছু সরকারী কর্মচারা আমাদের ভূমি সমস্তাকে একটা জটল অবস্থার মধ্যে এনেছে আশাক্রি মাননায় মন্ত্রিমহাশয় এটা বিচার বিবেচনা করে সেইরকম ধরণের একটা আইন আচন যাতে প্রঞ্চতপক্ষে রয়কের স্বার্থ রক্ষিত হবে।

শ্রীস্থানীরচন্দ্র দাসঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ভূমিসংক্ষার আইনটা যেভাবে আন।
হয়েছে তার বহু পরিবর্তন দরকার এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং তাড়াতাড়ি করে আনতে
যাওয়ার জন্ম খুঁটিনাটি আলোচনা করে এর পরিবর্তন করা সন্থব হয়নি তব্ও আমাদের কিছু
নীতিগত হিসাবে বিবেচনা করা দরকার। আইনটা যদি সিলেক্ট কমিটিতে যায় এবং তাড়াতাড়ি
সংশোধন করে পাশ করাতে হয় তাহলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। পরিবারের
সংজ্ঞাটা থুব অন্ত ঠেকেছে। পরিবারের সংজ্ঞায় বিধবা সা নেই, ঠাকুরমা নেই, অবিবাহিতা বোন ন নেই। কল্পটা দেখলে ব্রতে পারা বাছে যে পরিবারের সংজ্ঞা দেব অথচ বিধবা মা, ঠাকুরমা,
অবিবাহিতা বোন থাকবে না এটা কেন হয়েছে তা আমি ব্রতে পারছি না।

### [ 3-00-3-10 p.m. ]

এটা যথেষ্ঠ বিবেচনা করে পরিবারের সংজ্ঞার মধ্যে রাথা উচিত ছিল। দেবোত্তর সম্পত্তি নিযে একটা কথা উঠেছে যে সিলিং-এর মধ্যে দেবোত্তর সম্পত্তি ধরা হবে। কিন্তু আমরা জানি এতে কারচুপি আছে, জানি রাতাতাতি দেবোত্তর সম্পত্তি পৃষ্টি করা হয়েছে। দেবতার উদ্দেশ্যে যে সম্পত্তি দান করা হয়েছে সেবাইতরা যারা নিত্যপূজা করেন যেথানে নিত্য পূজা পালপার্বন হয় দিলিং-এর মধ্যে না ধরে বাইরে রাখা উচিত। কিন্তু এটা ঠিক করা হয় নি। আবার অপর দিকে মুসলমানদের যে ওয়াক অব সম্পত্তি তাকে আইনের আওতায় আনা হয় নি। এটা হিন্দু ধর্মের আচরণের যে নিয়ম দেবতা প্রতিষ্ঠা করে সম্পত্তি দান করেছে সঠিক গরচ হছে তাকে আলাদা করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর একটা মূলনীতির ব্যাপারে এসেছে যে, ভেঠ্নেড জমি যেটা ভাগচারীকে দেওয়া হবে তাকে রায়ত হিদাবে স্বীকার করে নেওয়া হছে। এই আইনে এতদিন তাকে বন্দোবন্ড দেওয়া হয়েছিল, স্বায়ী বন্দোবন্ত এখন রায়ত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হছে। আমার ভয় একটা জায়গায় যে জমি তাকে দিতে চাই সে জমি সে ব্যবহাব করুক, গরীবের হাতে জমি বন্টন হোক এটা আমি চাই। কিন্তু সেই জমির মালিক বেশীরভাগ ক্যেকে, গরীবের হাতে জমি বন্টন হোক এটা আমি চাই। কিন্তু সেই জমির মালিক বেশীরভাগ ক্যেকে, গরীবের হাতে জমি বন্টন হোক এটা আমি চাই। কিন্তু সেই জমির মালিক বেশীরভাগ ক্যেকে, গরীব যাকে জমি বন্টন করু হয়েছে সে জমি রাখতে পারে না, বিক্রিকরে ফেলবে এটা আমরা ভয় হয়। এক বছর পর রায়তের তাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব যদি দিতে হয় তাহলে বিক্রির যে স্বাস্থাতি যে হয়ত তা করবে—তাকে রক্ষা করা যাবে কি করে। তার যদি আমরা রেসট্টকসান

না করতে পারি, জমি বণ্টন গরীবকে করতে গিয়ে দে যদি বাধ্য হয়ে বিক্রি করে দেয় তাতে কাজ হবে না এ বিষয়ে একটা স্লচিন্তিত রেসটিকসান রাখা দরকার। আর একটা ক্লুজ আছে রিটার্ণ দাখিল না করলে রেভিনিউ অফিসার এক হাজার টাকা প্যত্ম দণ্ড দেবেন। কিন্তু এ্যাপিলের কোন ব্যবস্থা নেই। তারপ্রের কতকগুলি ধারায় দেখবেন রেভিনিউ অফিসারকেই দুওমুণ্ডের কর্ম্ব। হিসাবে দেখান হয়েছে। সেথানে গুনীতির বড বড আড্ডা হয়ে আছে এ কথা সকলেই ক্রানেন। সেই রেভিনিউ অফিসারদের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা ঠিক করবেন ্রকান জমি ইরিগেটেড থাকবে না থাকবে, কোন জমি ভেই করলো, রিটার্ণে কোনটা ভেই করা উচিত নয় ইত্যাদি বিচার করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে তাদের উপর। এর ফলে যথেই হয়রানি হবে। এর একটা রাস্তা থাকা দরকার এটা অন্ধুভব কবছি। অথাৎ রেভিনিউ অফিসারের রায়ের বিরুদ্ধে একটা এ্যাপিল করবার ব্যবস্থা থাকা উচিত এটা মনে করি। রিটার্ণ দেবার পর্তুও রায়ত তার রিটেইনড ল্যাণ্ড বিক্রি করতে পারবে না এরপ একটা শ্বন্থ আছে। এটা তো তার বিক্রি 🦈 করবার স্বর্ব। 🛕 রিটার্ণ মত উৎব্রত্ত জমি দথল না নেওয়া পয়ন্ত বিক্রিক করতে পারবে না দথল নিতে অনেক বিলম্ব হয় সেজন্ম তার রিটার্ণের রিটেনড জমির মধ্যে বিক্রি করতে দেওয়া উচিত। আর একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যে বর্ণাদারদের ৭৫ ভাগ দেওয়া হবে। ৭৫ ভাগ তারা পাবে ভাল কথা, আর ২৫ভাগ পাবে জোতনার। কিন্তু আমার কাছে এরপ অনেক কেস এসেছে। এসব অন্ত ব্যাপার যে এগ্রিকাল্চার ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষত্রে ৫০।৫০ভাগ তাদের কাচ থেকে আদায় করে নেওয়া হচ্ছে।

একেই সিলিং করা হল, তারপর ২৫ ভাগ করে দেওয়া হল share. তারপর Agriculture Income Tax আইনে ৫০।৫০ ভাগ হয়েছে বলে তার উপর আদায় করা হছে। এমন অনেক case আছে, B. D. O. report দিয়েছে ১৯৬৭ দালে বহার জহ্ম এই জমিতে ধান হয়িন। অথচ Agriculture Income Tax Office তা ভনছে না। এই অবস্থায় পরিবর্তন করা প্রয়েজন বলে মনে করি। পরিশেষে আমি একটা বলব ভূমিসংয়ার আইন আমরা করেছিলাম থাছা বাড়ানোর ছন্ত। কিন্তু সেই থাছা বাড়ানোর programme বার্থ হয়েছে। এর জন্ম আমাদের আলাদা ভাবে programme করা দরকার। এই programmeও আমাদের খাছা বাড়ানো এবং বেকার সম্ভার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ যেটা slogan দেওয়া হছে "সবুজ বিপ্লব" সেটা তাহলে সকল হতে পারে। মাঠে চাষ করার জন্ম যদি ভাল ব্যবস্থা করা যায়, জল, সার ও উন্নত্ত প্রণালীর চাষ করাব দিকে বিদি বেকার যুবকদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা করা যায় এবং এর জন্ম যদি কোটি কাটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এনে দিতে পারেন তবেই পশ্চিমবাংলার হার। পরিবর্তন করা যায় এবং বেকার সমস্ভা সমাধান করা যেতে পারে। ভূমিসংয়ার আমরা বহুই করি না ক্রন, আমাদের থাছা বাছবে না, বেকার সমস্ভার সমাধন কোন সময় হবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীলালটাদ ফুলমালীঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমিসংক্ষার আইন আজ আলোচিত ইচ্ছে। নির্বাচনের পূর্বে এই হাউদে আমরা বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি তারা বেশীকরে বক্তৃতা দিয়েছি যে গরিবী দ্র করব। আজ সেই গরিবী হটাতে গেলে আসলে ভূমিসংক্ষারের প্রয়োজন। ভূমিসংক্ষার যদি সঠিকভাবে কার্যকরী না করতে পারি তাহলে বেকার সমস্থার সমাধান বা দেশকে পাছে বৃষ্ণং সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। ভূমিসংক্ষার সম্বন্ধে এই Assembly ভবনে অনেক নৃতন মৃতন আইন এসেছে। ভূমিসংক্ষার আইনে আছে জোতদার ছিম লুকিয়ে রাখবে এবং যে জোতের মালিক অন্যায়ভাবে এবং ব্যোইনীভাবে কৃষককে উচ্ছেদ করবে সেই জোতের মালিকের ৬ মাস জেল বা হাজার টাকা জরিমানা বা ছুটো একসঙ্গে হতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা ভূমি সংকার

আইনে লেখা আছে শুনেছি। কিন্তু আজ পর্যস্ত আমার এলাকাতে কোন একটা জোতদারকে ভাগচাব, চাষ অফিসার বেআইনী উচ্ছেদের বিক্তনে গ্রেপ্তার করেনি বা জেলে ভরেনি। আজ এই মুধরোচক আইন দেখে আমরা খুসী হচ্ছি। এই আইনকে কার্যকরী করতে হলে আমাদের সমস্ত সদস্ত এবং সরকারকে কঠিন এবং সক্রিয় হতে হবে। আমরা যে বক্তৃতা দেব সেই বক্তৃতার পূর্ণ বয়ানকে কাজে লাগাতে হবে।

[ 3-10-3-40 p.m. including adjounment.]

সেইভাবে যদি আমরা লাগতে পারি বা চলতে পারি একসঙ্গে ক্রয়কের সার্থে যদি আন্দোলন করতে পারি তবেই এই আইন কার্য্যকরী করা সম্ভব হতে পারে। তার সাথে সাথে আমি জানি অনেক জমি আছে, অনেক বাস্তভিটা আছে কিন্ধ সেই জমির মালিকের নাম নেই। অথচ অপরের নাম সেই জমির রেকর্ডে আছে। সেই রেকর্ড সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে দেখছি যে নামে রেকর্ড আছে সেটেলমেণ্ট অফিসে গ্রামে এসে দেখি সেরকম নাম সাত প্রথম নেই। এইরকমভাবে জমি **লুকিয়ে রেথেছে। জমির যে প্রকৃতপক্ষে মালিক** তাকে যদি ধরতে হয় তাহালে অবিলম্থে সেটেলমেণ্ট করা দরকার। তা না হলে এই জমি ধরা যাবে না। আমি ভূমিসংস্থার বিলের ক্ষমতা সম্পর্কে তু' একটা কথা বলবো। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল এবং আজকে ১৯৭২ সাল এই কয়েক বছরের মধ্যে যে বর্গাদার উচ্ছেদ হবে না, বর্গাদার নিজের হাল, গরু, বলদ, বীজ, সার ইত্যাদি দেবেন তিনি পাবেন ৭৫ ভাগ এবং মালিক পাবেন বাকি ২৫ ভাগ এই কথা শুনে খুব আনন্দ হলো। খুসিও হলাম। আর এক ধরনের হবে যে বর্গাদার গুরু খাটবে, মালিক সাজ সরঞ্জাম, সার দেবে সেই বর্গাদার পাবে ৫০ ভাগ এবং মালিক পাবে ৫০ ভাগ। সেটাও থুব মজার কথা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার ফলে যে ব্যাপকভাবে বর্গাদার রুষক উচ্ছেদ হয়েছে এবং সেই উচ্ছেদের আইন দেখতে গিয়ে ভাগচাধী বোর্ডে জে এল. আর. ও.-ও অফিসে কুষ্ণ তার জমি রাথতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে জে, এল, আর. ও. ভাগচাযী অফিসার তদন্ত করে দেখেছেন প্রকৃত বর্গাদার এবং দীর্ঘ দিন তার। এই জমি চাষ করছে। কাজেই উচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়। জোতদার মহাশয় ঘরে ফিরে গিয়ে যুক্তি করলেন একে কি করে জব্দ কর। যায়। তথন বলেছে, তমি আমার চালে বলদ রাথতে পারবে না, তোমাকে ধান ধার দেবো না, লাঞ্চল দেবো না। তোমরা আইনত পাচ্ছ, উচ্ছেদ করবো না, চাষ কর গা। ভাতে না মেরে পাতে মারার ষড়যন্ত্র চলচ্ছে। তার ফলে কৃষক জমি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। আবার যদি কোন ধ্যক অন্ত কারো কাছে **হাওলাত করে গরু, লাঞ্চল নেয় এবং** তা দিয়ে চায করতে চেষ্টা করে তথন দেখে এইভাবে জন্দ কর। গেলো না, তথন সেই জোতদার একটা দেওয়ানী কেস করলো, একটা ফৌজদারী কেস করলো আর একটা হাইকোর্টে কেস করলো। সেই ফদল পাকতে পাকতে অর্ডার চলে গেলো এই জমির পজেসানকারীকে যেন সাহায্য করা হয়।

সরকারের একটা আইন ছিল, গতবারে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশ হচ্ছে যে ফসল ব্নেছে সেই ফসল কাটবে। কিন্তু আমরা সেই সময় দেখলাম যথন ক্ষয়ক কন্ত করে ধান বুনলো, ফসল কাটার আগে যথন ফসল কাটতে যাছে তথন হাইকোটের পরোয়ানা থানার বড় বাবু নিয়ে হাজির হছেন। হাজির করে বলছেন যে তোমাকে ধান কাটতে দেবো না এই দেখ হাইকোটের হুকুম। থানার বড় বাবুকে যথন ক্ষয়কেরা বললো যে আমি ধান বুনেছি কিনা দেখুন, আমাদের সরকারের রায় আছে যে, যে ফসল বুনেছে সেই ফসল কাটবে, আপনি গ্রামে গিয়ে এনকোয়ারি কল্পন, তথন থানার বড়ব্র্ম্মুবা এস্ ডি. ও সাহেব বলছেন আমাদের হাত পা বাধা উপায় নেই। এই দেখুন পরোয়ানা আমাদের জোতদারের পক্ষে যেতেই হবে। তুমি পুতেছো আমি জানি তবুও তোমাকে সাহায্য

করতে পারবো না। এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। এই অবস্থার মুকাবেলা করতে হলে আমাদের শক্ত ও কঠিন হতে হবে, বক্তৃতায় শুধু শেষ করলে হবে না। একজন আমার বন্ধু বললেন যে আমরা লাঠি ঠেলা নিয়ে যেন জমি দখল করতে না যাই। বন্ধুগণ চোরা না শোনে রাম নামের কাহিনী, যারা জমিকে চুরি করে লুকিয়ে রাখে, ক্ষককে উচ্ছেদ করে জন্দ করে, যারা দেশের সমস্ত উন্ধৃতি ও প্রগতির পথকে আটকে রাখতে চায় তাদেরকে শান্তি জল দিয়ে শান্ত করা যাবে না। তাদের জন্দ করতে গেলে, সংগ্রাম করে, আন্দোলন করে কি করে মান্ত্যের অধিকার আদায় করতে হয় সেটা আমরা জানি। কোন অক্তায় নয়, গলা কাটা নয়, মুঙু কাটা নয়, সেই লায়সন্ত দাবীকে আদায় করার জন্ত তারা এগিয়ে যাবে এবং সদে সদে সরকারকে দেখিলে দেবে, সরকারকে সাহায়া করবে, সরকারের আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করবে। এইভাবে মাননীয় সমত সদস্তকে এবং সরকারকে সেই পথে অক্তসরণ করে চলতে হবে। সেইভাবে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমাদের প্রগতির পথ প্রশস্ত হবে এবং দেশের মান্ত্যের আমার্বাদ এই প্রগতিশাল সরকারের কাছে আসবে। এই হচ্ছে আমার মোটাম্টি বক্তবা। আমার চেয়ে অনেক লোকে, অনেক মান্তব অনেক সমস্তার কথা বলেছেন, যত দিন যাছে একটু একটু করে তাদের মধ্যে হতাশার ভাব দেখা যাছে, সেই হতাশার বোঝা আর যাতে না আসে, সেই সং সাহস নিয়ে এই বিলকে সম্বান করে—বিশেষ করে, সেই পথে আমাদের এগুতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করিছি।

( At this stage the House was adjourned for 20 minutes. )

( After Adjournment. )

[ 3-40-3-50 p.m. ]

একিমার দীপ্তি সেনগুপ্তঃ মিঃ ডেপুট স্পীকাব স্থার, আগকে ওয়েই বেফল ল্যাণ্ড রিফর্মস ্ল যেটা আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তাকে আমি স্বাগত গ্রাই। গরিবী ইটাও অন্দোলন পরিপ্রেক্ষিতে ,য ছগম পথে আমরা চলেছি, তাতে এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর ভাগে পশ্চিমবঞ্চের ভমি নিয়ে আমবা বহু রাজনীতি দেখেছি, বহু ক্লমকের রক্ত আমাদের পশ্চিম-বদের মাটিকে রঞ্জিত করেছে, বভ মায়ের চোথের গল তাদের দিঁথির দিলুর ধুয়ে দিয়েছে, ব্রজনীতির মধ্য দিয়ে বহু ছঃথের ছবি আমাদের চোথের সামনে ভেসে উঠেছে। আ**জকের দিনে** া ওরুপদ থান, মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্রকে ধলবাদ জানাই এই জল যে এর পূর্বে যে সমস্ত মন্ত্রী আপনার প্র অলংকত করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরেক্লঞ্জোর, যিনি নিজেকে তুংখীদের দেওে বলে পরিচয় দেন, তার আনলে কোনদিন এই জনির সীমানা ৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে বৰ্তনানে যে সিলিং ধাৰ্যা হয়েছে ১৮ বিহা থেকে ৫১ বিঘা সেচ এলেকায়, এটা কি কোনদিন 🐴 খয়েছে ৷ কোন দিন করেন নি। সি. পি. আই. অফিসের পাশে যেদিন সি. পি. এম.-এর গণ্ডগোল . ৣ ংয়েছিল তথন ক'টা জোতদারের গায়েহাত পডেছিল ৭ সেথানে কষ্ট পেতেহয়েছিল নিরন্ন ক্লযককে। ্ৰাই আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। আজকে যে উদ্বুত্ত জমি আনৱা পাব সেই জমি দিয়ে গৱিবী ১টাও আন্দোলনের যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম ইলেক্টরেটদের কাছে, সেটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে চলেছি। কিন্তু আজকে এটা চিম্না করতে হবে যে আইনটা যেভাবে এসেছে তাতে সমস্ত কিছু সম্পন্ন হওয়া বোধ হয় সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৫৬ সালে লাষ্ট্ৰ সেটেলমেণ্ট হয়েছিল, রেকর্ড অব রাইট্রদ থেভাবে তৈরী হয়েছিল সেই সময় তাতে বহু জমি বেনামীতে লুকিয়ে রেখেছে, ্যই জমি আজকে যদি বের করতে না পারা যায় তাহলে ভূমিহীন ক্লযককে জমি দেব কোথা থেকে ? ুমানুকে অবস্থা যা তাতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বর্গাদার-এর নাম বর্গাদার হিসাবে সেটে**লমেণ্ট** রৈকর্ড নাই। আমাদের আইনের উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিংীন ক্লুষককে ভূমি দিতে হবে। তাহলে চোরাই ভূমি যেটা তা বার করতে হবে, আর বর্গাদার যাতে নিশ্চিন্তে এই জমি চাষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে দেটেলমেন্ট রেকর্ডস অব রাইটস আমাদের সামনে আছে এবং যে প্রশাসন আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাতে যে ভূমিহীন রুষককে ভূমি দেওয়া হবে এবং বর্গাদার স্থাথেষচ্চলে বাস করতে পারবে, তা আমি বিশ্বাস করি না। কিছুদিন আগে আমি জমির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের প্রশাসনিকের উপর গরীব লোকের যে কি রক্ম আহা সেটা ব্যবার স্থ্যোগ হয়েছিল, সেটা গল্প হলেও সত্যি, আমি তার একটু অবতারণা করিছি।

আমি যথন রাস্তা দিয়ে ষাচ্ছিলাম তথন দেখি জমির মধ্যে একটা বিরাট গঠ। मरल माधाद्रण हारी याँ दा ছिल्मन ठाँदा वललान, वाव, मदकादी कर्महादी याँदा वशास द्रायहरू তাঁরা এটাকে লিথবেন দখলকার ইঁছুর। এই যদি প্রশাসনিক অবস্থা হয় তাহলে যত সদিচ্ছাই আপনাদের থাকুক না কেন আপনারা কি করতে পারবেন? আমর। কি করছি? আমরা বর্গ দািরদের পাচ্ছিন। লক্ষ লক্ষ সেটেলমেণ্ট রেকর্ড আপনার সামনে এনে দিতে পারি যেগানে বর্গাদারের নাম পর্যন্ত নেই, তাদের নাম লেখা হয় না। আমরা আজকে আনন্দ পাচিছ গরীবের উপকার করার জন্ম, আমরা এই স্থন্দর ঠাণ্ডা পরিবেশে চোথের জল ফেলছি। হরেক্লফ বাবুরা যা করেছেন আমরা তা করতে চাই না। আমরা কাজ করতে চাই, আমাদের বৃক ফুলিয়ে লোকের সামনে বলতে হবে, তাদের কাছে অঙ্কের মত দেখিয়ে দিতে হবে এই উপকার আমরা করেছি, ভূমিহীন ক্বককে ভূমি দিয়েছি, বর্গাদারের স্বার্থ রক্ষা করেছি। কিন্তু প্রক্রতপক্ষে উই আর প্রটিং দি কার্ট বিফোর দি হস'—এ গাড়ী তাহলে কিন্তু চলবে না। আমাদের গণতান্ত্রিক মোচার প্রতি যে বিপুল সমর্থন আছে তার কথা চিন্তা করে বলছি এই সমর্থন যদি উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় নৈরাজ্যের স্পষ্ট হবে সি, পি, এম, চলে গেছে বলে আজকে আমাদের আনন্দের দিন **নয়. আজকে আমাদের কাজের দিন। সেটেলমেট** রেকর্ডের কথা আমার প্রবর্তী বক্তা বলেছেন। মেছোঘেরীর নাম করে বহু জমি লুকিয়ে রাথা হয়েছে, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যস্ত বন্ধ লোক খুন হয়েছে এই মেছোঘেরীর জন্ম। আজকে এইটে এ্যাকইজিসন এগক্টে ট্যাক্ষ ফিসারীর জন্ম একটা কথার উপর আমরা নির্ভর করছি। আমরা বাস্তব অবস্থা বুঝতে চাই না, ভাবতে চাই না, উপলব্ধি করতে চাই না। আজকে ট্যাক্ষ ফিদারীর ডেফিনেসন পরিবর্তন কর'য **লোকের মনের মধ্যে এই সন্দেহ জেগেছে** যে আমরা গরীবের কাজ করি না। আজকে এটা ঘূচিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমরা সেচ এবং অসেচ এলাকায় সিলিং করেছি। এটা যেন একটা ম্যাথামেটিক্যাল কথা। এটা যেন বাই এ ষ্ট্রোক অব পেন অথাৎ এক কলমের গোঁচায় সমস্থ পশ্চিমবাংলার জমি হু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেচ্ এবং অসেচ। বাগড়ীর সেচ এবং অসেচ এলাকা বর্ধমানের সেচ এবং অসেচ এলাকার সঙ্গে তুলনা হয় না। একটা অবজেক্টিভ স্ট্যাণ্ডার্ড থাকবে। মৌজা বেসিসে যদি না করতে পারেন বা টাকার অঙ্ক ধরে যদি নোটিফাইড প্রাইদ না করতে পারেন তাহলে স্থম বণ্টন বা সোস্থাল জাষ্টিদ কোনদিন সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না। আপনারা স্ট্যাণ্ডার্ড হেক্টর বলে একটা কথা বলেছেন। আমি দেখছি এই म्होनिष्ठां एक्केंद्र वा म्हो। खार्ष এकद कथाहै। जामहा कदाना नाए दिस्स थाकि, नाइनिहिन সিক্সটি-ফোর থেকে। এই নাইনটিন সিক্সটি-ফোর-এর এ্যাক্টের পর আরও কয়েকটা এ্যান্ট এসেছে— দি কেরালা ল্যাও রিফর্মদ্ এটাক্ট, নাইনটিন সিক্সটি-নাইন। এটিক অব নাইনটিন সিক্সটি-ফোরের পেজ ১০৩—এতে তাঁরা ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের ডেফিনেসন বলে দিয়েছেন আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞানা করি এই যে আপনি আছের মধ্যে ফেলৈ দিয়েছেন টু পয়েণ্ট ফিফ্টি কিম্বা পয়েণ্ট ফিফ্টি কিম্বা ওয়ান প্রেণ্ট ফার্টি থাদের জক্ত এই জিনিস করছেন কেউ সেটা ব্রুতে পারছে না। কেরালাতে যেঁভাবে করেছে সেইভাবে যদি একটা সিডিউল বা লিষ্ট আপনি দিতে পারতেন তাহলে সাধারণ মান্ত্র ব্রুতে পারত কতথানি জমি সে রাথতে পারবে, বর্গাদার ব্রুতে পারত সে কত জমি চার্য করবার অধিকারী। সাধারণভাবে এই জিনিস করা হয়েছে, মোটেই এর মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এছাড়া আজকে আর একটা বড় কথা হছে আমরা বছ অপচয় করছি। রাস্তাতে চুরি হয়, বাড়ী ধ্বসে পড়ে যায়। সরকারী কর্মচারীদের যে কাজ তারজক্ত অপবায় হয় না, কিস্কু ষে বর্গাদার নিজে থেতে পায় না, ছেলেকে কাপড় দিতে পারে না, পথে হাটতে গিয়ে উল্টেপড়ে যায় সেই বর্গাদারকে জন্দ করবার জক্ত জোতদার ক্রমান্ত্রয়ে একটার পর একটা মামলা করে যাছে।

# [ 3-50-4-00 p.m. ]

আমরা বহু অপচয় করছি সরকারী কাজের মধ্যে দিয়ে। জি. আর., টি. আর. রিলিফের মধ্যে দিয়ে বহু টাকা বাজে, কিন্তু সং কাজে একটা টাকা বায় করা হোক। আজকে বর্গাদার, বারা উচ্ছেদের মামলার মধ্যে পড়ে বাছে কিন্তা অন্ত মামলার মধ্যে পড়েছে, তাদের যদি লিগালে এইড না দিই, তাহলে কেবল সোস্থাল জাষ্টিস্ বা সামাজিক স্থায় বিচারের কথা আমাদের মুখে সাজে না। তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মজিমহাশয়েব দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমাদের এখানে কয়েকটি এ্যামেগুমেন্ট আছে, অত্যন্থ আনন্দের কথা আপনি আমাদের ভরসা দিয়েছেন, আশা দিয়েছেন যে সেইগুলো আপনি বিবেচনা করে দেখবেন, এবং যদি সেইগুলো বিবেচনা বিবেচনা ব্যাগ্য হয়, তাহলে সেইগুলো গ্রহণ করবেন।

মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিমবন্ধ ভূমিসংস্কার শীবজকিশোর মাইডিঃ সংশোধন বিষয়ক যে বিল আনা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করতে দাভিয়েছি বটে, তবও সমর্থন করতে গিয়ে অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন আমার মনে এসেছে। ১৯৫৫ সাল থেকে আমরা ভূমিসংস্ক'র-এর নাম করে রিফর্মের নাম করে ভূমিকে কি অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি, সেইজন্ম আমরা সংস্কার করার কথা চিতা করেছি বলে এই বিলে আমার মনে হয়নি। বিকর্ম করতে গিয়ে ভমি যে ক্রমাগত ডিফর্মড হয়ে বাচ্ছে, একদিকে শিব গড়বার প্রচেটা কবছি, আর একদিকে ভূমিতে অস্বচ্ছ প্রশাসনের ফলে ক্রমাগত নানা রকম সমস্তা দেখা দিচ্ছে এবং সেইসব ভূচিম টকরো টকরে। হতে হতে একটা ফরৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। সোদকটা ভেবে এই বিল্পস্তেত করার সময় যথেও সচেতন ছিল বলে আমার মনে হয়নি। মাননীয় উপাধ্যক মহাশয়, আমাদের ভূমি সমস্তা নিশ্চয়ই একটা বিরাট সমস্তা। আমরা একবাব সংস্কার করে দেখেছি যে অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক অস্ত্রবিধা আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। যার। এই ভূমির উপর বসে যুগ যুগ ধরে একদল মাতুষকে অনবরতঃ শোষণ করে চলছিল, তারা যুখন দেখলো যে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগছে, তথন তারা আমাদের আইনের যে গুর্বলতার স্থাগে আছে, সেই তুর্বলতার স্কুযোগ নিয়ে এবং আমাদের এহ অস্বচ্ছ তুনীতিগ্রন্ত যে প্রতিষ্ঠান, তাদের সাহায্য নিয়ে আজকে ভূমি ব্যবস্থাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যাতে আমার মনে হয় যদি আমর। এথানে ৩ধু বসে আইন তৈরী করে দিই তাহলে এমন একটা অবস্থায় চলে যাবে যাতে সমতা সমাধান করার নাম করে আমরা আরও জটিল সমস্তার সৃষ্টি করে ফেলবো। সতএব একটা সাময়িক প্রলেপ হিসাবে কিছুদিন এটা অভিন্তান হয়েছিল, এটাকে বিলে রুপ। হরিত করে নিতে হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে কর। হয় এবং অছ্রভবিষ্যতে পূব তাড়াতাড়ি এটা প্রচিন্তিত ভাবে আবার একটা নতুন বিলের আকারে আনা হবে, এমনি কোন প্রতিশ্রুতি যদি আমাদের কাছে রাধা হয় তাহলে আমর। মনে করি সত্যই আমাদের কিছু ভাল কাজ করার ইচ্ছা আছে। তা নাহলে এই

গতামগতিক পদ্ধতিতে চলে আর যা করি না কেন ঐ প্রশাসনের হাতে যদি সমস্ত কিছু দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিই তাতে আমরা যত ভাল করার চেষ্টা করি না কেন যত শিব গড়ার চেষ্টা করি না কেন, বস্তুত পক্ষে একটা বাঁদর গড়ে তুলবো। আজকে আমরা ভূমি সমস্তা নিয়ে চিন্তা করিছি, বর্গাদারদের জন্ত চিন্তা করিছি আমার পূর্বে অনেকেই আলোচনা করেছেন যে বর্গাদাররা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যদি অতি ক্রত সেটলমেন্ট না করি, আবার নতুন করে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভূমি কি অবস্থায় আছে, এতদিন পর, এত গগুগোল, এত ঝড়ঝাপটায় কি অবস্থায় জমি আছে, যদি ক্রতগতিতে তা ঠিক না করা হয় তাহলে আমাদের সামনে একটা পরিষ্কার ছবি ফটে উঠবে না।

আমি একট আগে বলেছি যে আমাদের ভূমিসংস্কার যা আমরা করতে চলেছি—আমার মনে হয়েছে এই ভূমিসংস্কার করতে গিয়ে আমরা উত্তরাধিকার আইন এটা আছে, তার সতে এর কোন স্পতি রাখি নাই। ভূমিকে টকরো টকরে। করতে গিয়ে দেশের সম্পদকে আমরা কি অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিতা এক মুহুর্তের জন্মও চিন্তা কর্রছি না। আজকে আমার মনে ১য় এই ধরনের reformation করে এই ভূমি সমস্ভার কোন সমাধান আমরা আনতে পারবো না যদি না মল আইন--্যে উত্তরাধিকার আইন, সেটা পরিবর্তন করে, কি করে জমি চাষ করবো সেই দ্বষ্টিভগীর পরিবর্তন, আর কি করে আমাদের সমাজের—যার। একদল স্থবিধাবাদী লোক, যার। আর একদল লোককে শোষণ করছে তার পথ রোধ করতে পারি। স্বদিক দিয়ে যদি আইনের সমন্ত্র সাধন না করা যায়, তাহলে কিছুতেই আমরা লক্ষ্যে পৌছিতে পারবো না। সংস্কার করে—মানে ছেডা কাপছকে মাঝে মাঝে রিপু করে নিয়ে পুরাণ কাপড়কেই পরা হবে। সংস্কারের কথা বলে কেবল টুকরো টুকরো আইন পাশ করলে চলবে না। সূল আইন **আ**মাদের যেটা উত্তরাধিকার আইন যদি সংস্কার করতে হয়, তাহলে পাল িমেটে জানাতে হবে। সামাদের এথানে কি করে সেই আইনের সঙ্গে সামঞ্জে বিধান করে এই ভূমিসংস্কার আইনকে রূপ দিতে পারি, তার কথা চিন্তা করতে হবে। আজকে প্রশ্ন এসেছে—একটা সিলেক্ট কমিটি করে তাতে আইনের খাঁটিনাটি স্বাদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিবেচনা করে দেখে, উপযুক্তভাবে চিন্তা করে—তারপর আইনে রূপ দেবার জন্ম চেটা করা উচিত। এটা একটা উপযক্ত প্রস্তাব। যদিও এই মুহুর্তে আমি half hazardly এই প্রস্থাবকে সমর্থন করছি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে amendment প্রস্তাব এনেছে ত। আমি সমর্থন কর্ছি।

শীশান্তি কুমার দাসগুপ্তঃ মাননীয উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, আজকে আপনার মাধ্যমে যে চ্মিসংস্কার বিষয়ক আহনটি এসেচে, তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে যে সংশোধনী আর্থাৎ যেটা আমাদের select কমিটিতে পাঠাবার কথা হয়েছে—তাকেও আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আমার মনে হয় যে সংস্কার কথাটাকে আমর। পুব সাধারণ আর্থ ব্যবহার করে থাকি অথাৎ কান রকমে একটা জোডাতালি দিয়ে। আমার পূর্ববতী বন্ধু বললেন—ছেড়া কাপড়কে রিপু করা—সেই ধরনের কিছু করাটাকে আমরা সংস্কার মনে করি। মল বিষয় যদি তলিয়ে দেখি এটাও সত্যিকারের সংস্কার একথাটা আমর। প্রায়শঃ ভুলে গিয়ে থাকি। আমি দেখছি যে, আমাদের ধারণা হয়েছে যে ভূমির সামা সেধে দেওয়া অথবা কে কত শেয়ার বা অংশ পাবেন, এটা বেধে দেওয়া, এটাকেও আমরা সংস্কারের নামে চালাচ্ছি। আমার মনে হয় আরো গভীরে প্রবেশ না করলে আমাদের দেশে পশ্চমবদে তথা ভারতব্যে ভূমিসংস্কার পুরাপুরি হতে পারে না। একটা জিনিষের সংস্কারের অর্থ তাকে স্বাদিক দিয়ে উন্নত করে তোলা। আমাদের ভূমিসংস্কার যদি করতে হয়্মু ভূমির যা উৎপাদন হচ্ছে, সেহ উৎপাদনকৈ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো এবং স্বচেয়ে বেশী উৎপাদন কিভাবে হয় সেদিকে ধদি যেতে পারি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো,

সত্যিকারের ভূমিসংস্কারের কথাটা । আপনারা ভেবে দেখুন আমাদের দেশের ভূমিগু**লো** কি রকম! মাঠে ঘাঠে আমর। অনেকে গিয়েছি, আমরা দেথেছি—,ছাট ছোট ভাগে জমিগুলো র**য়েছে**।

### [ 4-00-4-10 p.m. ]

যদিও চোট চোট ভাগে জমি থাকে. কিন্তু চোট চোট ভাগে জমি যথন থাকে তথন তার থেকে সব চেয়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশী উৎপাদনই দেশের মঞ্চল করতে পারবে এই লক্ষ্য নিয়ে ভূমিসংস্কার আইন করা হয়েছিল এবং বস্তুত পক্ষে যেগুলি হয়েছে সেগুলি নিশ্চরই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আরও গভাব যক্তির জন্ম আমি আমাদের বন্ধকে অঞ্রোধ করব যারা এই ধরনের বিল আনেন তাদের কাছে আপনাব মাধামে, যে কথাটা আমি শুধু বলতে চাই দেটা হচ্ছে উদ্যুত্ত জমি যাতে সরকার পায় এবং সেটাকে আমরা ভূমিখানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারি এইরকম কথা পুব বেশা চলছে। আমাদেব নিজেদের ধারণা এবং এই বিল যিনি এনেছেন তিনি আরও ভাল করে জানেন যে ভূমিখান চাষী পশ্চিম্বধে যা আছে তাদের যদি জুমি ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে এক এক জনের ভাগে আধু বিঘা করে পড়বে কিনা সন্দেহ, অথচ ইকোনমিক হোলডিং করে করলে পরে বহু ভূমিখানকে বঞ্চিত করতে হবে। তাহলে ভূমিসংস্কার যা আধা-আধি ভাবে আমরা করতে যাচ্ছি তাতে বহু ভূমিহীন চার্নীকে বঞ্চিত করে রাখতে হবে। তাই আমি বলব আমাদের বন্ধু মন্ত্রিমহাশয়কে যে যদি আমর৷ ক্টে ফার্মিং অথবা কো-অপারেটিভ ফার্মিং নাকরতে পারি তাহলে ভূমির সবচেয়ে বেশী উৎপাদন বা উৎপাদন শক্তি বুদ্ধি করা সম্ভব হবে না। তাই ছোটো ছোটো চাণীদের উৎসাহিত করতে হবে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করবার জন্ম। যদি সত্যিকারের দেশের উন্নতি সামর। করতে চাই তাহলে যে পথে সমাজ্তন্ত আসতে পারে সেই পথে আমাদের চলতে হবে। আমাদের কাছে তিনি যে বিল এনেছেন সেটা গ্রহণ করে আমি বলছি পরবতিকালে তিনি ্যন একটা পরিপূর্ণ বিল আনেন যাতে আমরা স্ত্যিকারের ভ্রমিসংস্কারের বাবস্তা করতে পারি এবং সমাজতন্ত্রের পথে চলচ্ছি বলে আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারি এবং সাধারণ মাওয়ের বিশ্বাস জ্ঞাতে পারি এই কথা বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।

শীসরোজ রায়ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমরা ভূমি সংকার যে কোন আইন আনতে চাই, একটা কথা যদি অরণ থাকে যে আমরা পুরোনো দিনে যে এটেসস এ্যাকুর্র জিশন এ্যাক্ট আনতে চেয়েছিলাম, ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট আনতে চেয়েছিলাম সেটার পিছনে ছিল বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষকের সংগ্রাম, তারাই এইরকম অবস্থার স্পষ্ট করেছিল যাব ফলে আমরা ঐপ্রলিকে নিয়েছিলাম। আজকে মন্ত্রিমহাশয় বলছেন যে এটা একটা ঐতিহাসিক বিল। কিছ ঐতিহাসিক কথাটা বলতে গেলে এইটা মনে হয় যে আজকে এই পরিস্থিতিতে এই বিলের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা অবস্থার স্পষ্ট করতে হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বাংলাদের সামাজিক ক্ষেত্রের অগ্রগতি। অস্বীকারের কিছু নেই যে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ভূমিসংগারের উপর অনেকথানি নির্ভরণীল। গ্রাম অঞ্চলে যে ব্যাপক বেকার সমস্যা সেই সমস্যা ভূমিসংস্থারের ভিতর দিয়ে ক্ষকের বার্থে আনকথানি আজকে কমান যায়। সেদিকে লক্ষ্য রেথে এই বিলকে আমরা যদি ঐতিহাসিক বিল বলি, আজকে যেটার এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে, আমার মতে এইটা ঐতিহাসিক বিল নয়। আজকে ব্যবস্থা যদি কিছু করতে হয়, যে কথা আমাদের অনেক বন্ধ বলে গিয়েছেন যে একটা পূর্ণাঙ্গ আনার দরকার আছে। কিন্তু এই প্রশ্ন উঠেছে যে আজকে আমরা যে ল্যাণ্ড রিফর্মস বিল এনেছি—এটাকে আনতে গেলে আছকে যে পরিস্থিতি হয়ে আছে,

আজকে ক্বৰুরা যে অবস্থায় আছে, আজকে জমি যে অবস্থায় আছে, আজকে ভাগচাধীরা যে অবস্থায় আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে আজ যদি কোন বিল আনি তাহলে আমাদের যে উদ্দেশু, সেটা হলো রুষকদের স্বার্থ রক্ষা করব, তাদের আরও বেশা জমি দেব, জমি বার করে আনবো, ভাগচাধীর স্বার্থ রক্ষা করব।

এই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে আমি যথন আপনাদের সামনে তথ্যগুলি দেব সেগুলি জোগাড় করতে না পারলে আবার যথন প্রাঞ্চ আইন আমরা আনবো তথন সেটাকে আমরা প্রাঞ্চ করতে পারবো না। মন্ত্রিমহাশয় একটি কথা বলে গেছেন ঠিক যে ভাগ চাষের যে আইন ছিল ৬০।৪০ সেটাকে আমরা পাল্টে ২৫।৭৫ করেছি এবং সেটা আমরা নিশ্চয়ই অগ্রগতি করেছি। কিন্তু প্রশ্নটা কোথায় ? ভমিসংস্কার আইন যথন পাশ হয় আপনি হিসাব যদি করেন তাহলে দেখবেন যে তার বোধ হয় অর্ধেক ভাগচাষীর জমি গেছে। ভাগচাষীরা আজকে গেল কোথায়, কিভাবে ভাগচাষীদের উচ্চেদ করল তার একটা ইতিহাস খুঁজে পেতে বের করা দরকার, নাহলে যত দিন যাচ্ছে ল্যাণ্ড বিফর্ম হচ্ছে কিন্তু ভাগচায়ীর জমি রিটেইনড তার স্বার্থ সংরক্ষণ করা, তার কোন পজিটিভ দিক আমরা বের করতে পাচ্ছি না। আজকে দেখন প্রত্যেকটি জেলাতে প্রতিদিন ভাগচাষীরা উচ্ছেদ হয়ে যাছে, যারা জেফুইন ভাগচায়ী তারাও উচ্ছেদ হয়ে যাছে নানা দিক থেকে। কিন্তু তাদের সেই স্বার্থের দিক থেকে এমন কোন একটা ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদের যেমন একজন বন্ধ বললেন যে অভিন্যান্য একটা আইন এ<sup>খা</sup>নে হওয়া দরকার যে কোনরকম উচ্ছেদ চলবে না। ভারপরে একটা বিষয়ে হিসাব-নিকাশ করুন যে সাহিকোরে কে-কে ভাগচাষী এবং তাদের একটা রিটেইন্ড করা চাই। এইভাবে যদি সবটা না দেখা যায় তাহলে কোন রক্ম পর্ণাঙ্গ আইনের কথা মস্ক্রিমহাশয় বলে গেলেও খব স্তথের বিষয় সেদিন সেটা পূর্ণান্ধ আইন হবে না। আমি কয়েকটি হিসাব দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে হিসাবের মাঝখানে কি রকম গণ্ডগোল হচ্ছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকার থেকে যে বর্গাদারদের রেকর্ড অব রাইটসের সংখ্যা দেখানো হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল মোট আবাদী জমির অর্থাৎ ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৮১ একর জমি বর্গাদারী প্রথায় চায **হয়**। তাবপরে গেল কি—রেভিনিউ সদস্য পি কে সেন তিনি বললেন এইরকম ১ লক্ষ ৩**৫** হাজার আবাদী জমি আছে এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হয় এবং তার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ জামতে বর্গাদারী চায় হয়। এটার হিদাব যদি করেন তাহলে দেখবেন একটখানি তফাৎ হয়ে বাচ্ছে। তারপরে ১৯৬১ সালে যে সেন্সাস হয় তাতে হিসাব পাওয়া যায়, সেথানে বলা হয় শতকর। ৩৪.৪ ভাগ ভাগচাষ হয়। তারপর দেখা গেল কি ? পরিকল্পনা কমিশন বা কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক এম কে বস্তু এবং এম কে ভট্টাচার্যা তাঁদের তদন্ত রিপোট পেশ করলেন, তাতে দেখা গেল ৪৫ ভাগ আবাদী জমি বর্গাদারী প্রথায় চাষ হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারী রিপোট থেকে যে থেওছিল পাওয়া গেল তাতে দেখা যাচ্ছে সেগুলি গোলমেলে তথা। কোনটা সঠিক তথা তা বোঝা মঞ্জিল। ল্যাণ্ড রিফর্মস এটে যথন পাশ হল তারপর থেকে (मथा (शन वर्श मित्र को सोएनत উচ্ছেদ করে (শय করে দেওয়) হল। ফলে এবস্থা যা এসে দাভিয়েছে তাতে দেখা যাছে তার উপর যেটকু আইনত আমরা নিতে যাছি সেটা ঠিক, কিন্তু যারা উচ্ছেদ হয়ে গেল তাদের কি হবে সেটা ভেবে দেখা দরকার। এদিকে আমরা নতন করে জমি দিতে যাচ্ছি কিছু আর একদিকে যাদের হাতে জমি ছিল তারা উচ্ছেদ হয়ে যাছে। সেইজন্স উচ্ছেদ বন্ধ করতে ্রোলে সেখানে কিভাবে পজেটিভ ওয়ে নেওয়া দরকার, যারা উচ্ছেদ হয়ে গেল তাদের সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ করে কিভাবে তাদের বের করে আনবো সেটাও একটা চিন্তা করে দেখা দরকার। তারপরে হচ্ছে জমি ট্রান্সফারের হিদাব সম্পর্কে একটু দেখা দরকার। জমির ট্রান্সফার কিভাবে হচ্ছে 🏟 সম্পর্কে অনেক বলে গেছেন। এই জমি ট্রান্সফার সম্পর্কে আমাদের ১৯৬৭ সালের দিকে

কিরে যেতে হবে। আমরা যারা গ্রামে থাকি তারা দেখেছি যে ১৯৬৭ সালে যথন লেভি হল তথন সেই লেভিকে ফাঁকি দেবার জন্ম তহনীলদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করে জমিগুলিকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল।

[ 4-10—4-20 p.m. ]

এইভাবে জমি বিভাগন ২তে থাকলে৷ এবং সেখানে পৃথক পৃথক ভাবে একটা প্রিবার দেখা দিতে লাগলো। সেগুলি সম্পর্কে আপনি কি করলেন। সেগুলি থোঁজ করে বার করা দরকার সেজন্স আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, পরিবারের উপব যথন প্রথম লেভী হয়, তারপর যথন লেভী হল --এক একটা family দেখেছি প্রথম লেভীতে যেভাবে তার। চাধ করছিল দিতীয় বার যথন লেভী ১ল, জমি আর একভাবে transferred হয়ে গেল এই জিনিষগুলি আজুকে জমি চরি নানাভাবে আইনের ভিতর থেকে নানাভাবে পাঁাচ কদে এই গমিগুলিকে আজকে চরি কর। ২চছে। সেইসব জনিগুলিকে আমাকে বার করা দরকার। এই আইনের মধ্যে যে ছবলতা আছে**, দেগুলিকে** অনেকে point out করেছেন যে, family যেটা বলা হয়েছে—সাবালক পুত্র, যার জমি আছে, একই সংসারে বাস করে তাকে আলাদা family হিসাবে গণ্য করা হবে। এইভাবে যদি witness থাকে তবে জমিগুলি পাওয়া যাবে। আইনে হাত-তালি ,দওয়া যায়—পূবের তুলনায় radical করা হল। কিন্তু যার জন্ম জমিটা বের করে আনবো, জমিটা যাকে দেবে। অথাৎ যাকে বলা যায় অথ নৈতিক পরিবর্তন করবো, যেটা সারা বাংলাদেশের অথনীতেতে একটা গতি সৃষ্টি করবে, প্রগতির দিকে সেট। কিন্তু করা যাবে না। কিছু লোক জমি পাবেন, এই আইনে কিছু কিছু কবে বন্টন করে দেওয়। হল। Ceiling কাময়ে কিন্তু দেওয়া হল, যেসমন্ত জমি গ্রেছে, সেই জমিওলিকে বার কর। নিয়ে মুসকিল হবে। বত family মেখানে হয়ে গেল। ১৯৬৬ সালে সরকারী সমীক্ষায় ২৫ একর জমির উদ্ধে বেসমস্থ গ্রির জোত ছিল বলে দেখান হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে অবশ্য আমি যেটা বলছি সেটা সরকারী হিসাবেই বলছি—সেখানে একটা জায়গায় দেখান হয়েছিলে। ১ লক ৭১ হাজার ১৬৮ একর আবাদ্য জমি এগুলি সমন্ত বেনামী হয়ে গেছে, চরি হয়ে গেছে। ২২ লক্ষ ৪০০ একর আম বাগান, সেগুলি বেনামী হয়েছে, চরি হয়ে গেছে। ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৪১ একর আবাদ্যোগ্য আবাদী দ্যি এই সমস্ত বেনামী হয়ে গেছে, ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৬০ একর আবাদী পতিত জমি এসমস্ত বেনামী হয়ে গেছে এটা ছিল ১৯৬৬ সা**লে**র সরকারী সমীক্ষার একটা সংবাদ যা বের হয়েছিলে।। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই সমস্ক জমি কোথায়, কিভাবে সেই সমস্ত জমি transferred হয়ে গেল ? কিভাবে সেইসব জমি ভাগ হয়ে হয়ে বিভিন্ন familyর সৃষ্টি হ'ল, দেওলিকে বের করা দরকার আছে। আমার বত্র মনে আছে ১৯৫৮ সালে এই আইনসভায় বেনামী জমিব কথা তোলা হয়েছিল তাতে যে Land Reform Department থেকে হিসাব দেওয়া হয়েছিলো, আমর। যা হিসাব দিয়েছিলাম তাতে অনেক বেশী দেখান হয়েছিলো শিয়ারা শেলের ক্ষিতিপতি নাথ ৬ হাজার ৩৯৫ একর জমি বেনানী করে রেখেছে। শিয়ারা শেলের রাজা ৫ হাজার ৩ শত ৯৫ একর জনি বেনামী করে রেখেছেন, এক দীঘায় এন. সি. রায়, ২ হাজার ১৯১ একর জমি বেনামী করে রেখেছেন। জে পাল চৌধুরী ৫৭০ একর জমি বেনামী করে রেখেছে। বৰ্ণমানের মহারাজার তথনকার হিসাবে দেখান হয়েছিল ৩৮৫ একর জুমি বেনামী করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে জমিওলি বেনামী করে রাখা হল, এই জমিওলি কোথায় গেল, কার কাছে গেল, দেগুলি কি আলাদা কোন family হয়ে গেলো কিনা সেগুলি যদি দলিল-দ্তাবেজ থুঁজে বের করা যায় তাহলে বাংলাদেশে আমরা একটা আত্মসন্ত্রষ্ঠি লাভ করতে পারবো যে, পুরানো যে Land Reform হয়েছিলো, তার থেকে অনেক বেনা একটা radical land reform করলাম। এই radical land reform এর ভিতর থেকে কিছু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কোন

বক্স radicalization আসবে না। এখনও উচ্ছেদ চলচে, এই কয়েক দিনের হাউসে কয়েক বার প্রশ্ন উঠেছে যে শ্রমিক, যে ক্রষকরা জমি বার করে এনেছিলো ২৫ একরের উর্দ্ধের জমি এবারে নতন সরকার হওয়ার ফলে গ্রামের জোতদায়দের বোধ হয় মাথায় ঢকে গেছে যে পুরানো কংগ্রেস এসেছে, কাজেই সমন্ত জায়গায় তারা আবার জমি দথল করে সেটাকে কিভাবে আলাদাভাবে রাথতে পারে দেইরকম চেঠা করছে। তাছাঙা আরো অন্তান্ত দিক আছে. আপুনি জানেন ব্যুষ্ত religious trust আছে তাতে নানা ভাবে জমি আছে। একটা অন্ত্র সংবাদ আপনাদের কাছে দিই একটা মুসলমান রিলিজিরাস ট্রাষ্ট যাকে বলে ওয়াকফ টেট সেখানে দেখলাম গাট ইজ ফর মুসলিম সেইখানে মতোয়ালীর নাম গুনলে আশ্চর্য হবে। মুন্দী আবছল তার মতোয়ালী খোল কালাচাঁদ দাস, পীর মক্তম তার মতোয়ালী হোল কমলাকান্ত পাল, সেথ হার তার মতোয়ালী হোল রবীন্দ্রনাথ বর্ধন, উত্তর সাহাপুর মসজিদ ও মাজার তার মতোয়ালী হোল গোবিন্দ মণ্ডল, দেখ আবহুল গফ ফর তার মতোয়ালী হোল ডাঃ বিজয় জ্যোতি রায়, এই রকম বহু জমি বার করতে হবে। কিন্তু দেই জমি পাবেন কোণায়? আর একটা দেখন ধ্বনপুর পীরোত্তর তার মতোয়ালী হোল রাজক্ষণ মাইতি দিগর। আমি ছোট একটা কথা বলতে চাই যার সঙ্গে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় একমত হবেন যে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন গতে তুলতে হবে। আজকে নতন মন্ত্রীসভা হয়েছে এবং তাঁরা যে নীতি নিয়ে এসেছেন মাত্র্যকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আজকে বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭৬ ভাগ মাহ্ন্য ক্ষির অধীনে। যদি তাদের কিছ করতে হয় তাহলে যেসমস্ত দলিল-দন্তাবেজ আছে সেগুলি বের করতে হবে। এরপর যথন আইন আসবে যেসমস্ত জমি হস্তান্থর হয়েছে সেটা কিভাবে হয়েছে তা পোঁজি করে দেখতে হবে। আগে ১৯৫৩ সালে যে আইন আনলেন তার ছয় মাস আগে থেকে গান গাইতে আবস্তু করলেন এই আইন আসছে, এই এসে গেল এই এল যাতে তাদের স্থয়োগ দিয়ে দিলেন দেখানে যার যা প্রয়োজন আছে তার পরিবারের জন্ম বিভিন্ন নামে তা বেনামী করে দেওয়া গোল। এইভাবে বহু বে-আইনী হস্তান্তর হয়েছে। সেধানে সেগুলি বের করতে গেলে ভার যে রেক্ড অব রাইট আছে সেই রেক্ড ভদন্তের প্রয়োগন আছে। শেষ ক্থা হাল বাদের গ্রু আইন করতে যাচ্ছি, যা বন্ধ করতে চাচ্ছি তারা বাংলাদেশে অনেক রক্ত দিয়েছে এবং যাদের গ্রন্থই এই আইন তাদের নিয়ে যদি কমিটি না করি যদি একটা পিপল্য কমিটি, একটা ক্ষকদের কমিটি না করি তাদের সঙ্গে সহযোগিত। না করলে কিছুই হবে না। সেথানে যতই আইন গোক, সে আইন নিয়ে আসলে আজকে কার্যকরী করা যাবে না। আমি আশা করি মন্ত্রিমংশশয় যথন একটা সামগ্রিক আইন আনবেন তথন সেথানে একটা সামগ্রিক রূপ ় কি সেটা রাথবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[ **4-20—4-3**0 p.m. ]

শ্রীভাসমঞ্জ দেঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে পশ্চিমবদ্ধ ভূমিদংশ্বার সংশোধনী বিধেয়ক এই বে বিলটা বিভাগীয় মিশ্বিমহাশয় উপস্থিত করেছেন সভার একজন সদস্য হিসাবে আমি সেই বিলের উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন কার্যকরী ব্যবস্থার কথা এই বিলে উল্লেখ আছে বলে আমি মনে করি না। আমি উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানাই এই কারণে যে আজকে যদি ইন্দরাগান্ধীর নেতৃত্বে বিশ্বাসী হয়ে 'গরীবী হটাও' অভিযানকে সফল করে তুলতে এবং সত্যি সত্যি পশ্চিমবাংলার বুকে সমাজবাদ কায়েম করতে চাই তাহলে পশ্চিমবাংলার বুকে যাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭০ভাগ সেই কৃষ্ণুককুল এবং যাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্থযোগ করে দিতে হবে, জমির উপর স্বত্ব দিতে হবে। কারণ তথন কেবলমাত্র তাদের উৎপাদনের প্রবণতা

বাড়তে পারে বা উৎপাদন বাড়তে পারে, আয় বাড়তে পারে, জাতি ও দেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি ছতে পারে এবং তার ফলে দেশ এগিয়ে নেতে পারে। আমরা গান্ধীলীর আদর্শে বিশ্বাস করি। লাঙ্গল যার জমি তার এই মতাদর্শকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই তাহলে এই বিলু নিশিত্ৰ ভাবে আমাদের সমর্থন করতে হবে। কেন না আজকে পশ্চিমবাংলার বকে আমরা জানি মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১১ একের এগারো ভাগ লোকের সংখ্যা হচ্ছে ভূমিহীন ক্রুষক। মধ্যে যদি সত্যি স্তিয় ভূমি বণ্টন করে জমির স্বয়াদতে হয় তাহলে একট। বিরাট পার্মাণ জোতের কিন্তু সেই গোতের উদ্ধার ঘটাতো গয়ে আজকে এই বিলে পরিবার ভিত্তিক জোতের সীমা যা নিধারণ করা হয়েছে ৭ ঠাগুড়ে হেক্টারে এই যে সীমা নিধারণ করা হল আমি কিন্তু তই বিলের মধ্যে এই সীমা নিধারণের ,কান বৈঞানিক ভিত্তি খুঁজে ,পলাম না। আমরা দেখেছি বিগত দিনে কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষের সরকার এই জাতের সীমানিধারণ করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ধার নাম আকুমাবাপ্লা, তাব নেত্ত্বে একটি কমিনি গঠন করেছিলেন। সই কমারাপ্পা কমিটিকে বলা হয়েছিল যে আপনি এমন কিছু ভিত্তির কণা বলুন যে ভিত্তির ভিত্তিতে **পোতের সামা নির্ধা**রণ করা যায়। কুমার প্লা কমিটি ছটি ক্রাহটেরিয়ানের কথা বলেন। এক । ১চ্ছে. একটা হাল এবং একজোড। বলদের উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পুণ সদব্যবহারের জন্ম কতটা ভাম প্রয়োজন তা প্রথমে নির্ধারণ কর। দরকার। ৩-নম্বর বলেভিলেন, বর্তমানের মলামানের পরিপ্রেক্ষিতে একটা আদশ পরিবারেব নিয়ত্ম জীবন্যাতার মান স্থানশ্চিত করতে ক্তথানি জুমির দরকার। এই উভয় মাপকাসির প্রিপ্রেফিতে জোতের আয়তনের সামা নিধারণ ক্রা দ্বকার। আমি ভেবেছিলাম এই যে বিল্ঞা অংস্ছে তার একটা সায়েনটিফিক বেশিষ গাণবে কিন্তু এথানে কেবল বলে দেওয়া হয়েছে এই থাক্বে ব্যক্তি প্ৰছ, এই থাক্বে প্রিবার পিছ, এত **থাকবে লোক** পিছু। কিন্তু এখানে সাংয়েনটাফিক, ইকনমিক বৈষি**স** আছে বলে , আমি মনে করিনাবা আমি যেটাপডেছি তার মধো খুঁজে পাহ নি। আরে একটা বড কথা, সত্যি সত্যি যদি এই ভূমিখীন চাষীদের ছ.খ, দাবিদ্র, লাঞ্জনা, বঞ্চনার কথা ভাবতে ২য় এবং অথ নৈতিক দিক দিয়ে যদি সত্যি সত্যি তাদের প্রতিষ্ঠত করতে হয় তাহলে কেবলমাত্র ২া৪ বিঘা জমি দিলেই চলবে না। চিতা করতে হবে ্য এই গমি নিয়ে কি ভাবে ভারা চায়ের কাগ সমধা করতে পারে। চিভা করতে হবে যে আমরা যদি তাদের কিছু না দিই তা**হলে স্ব**ভাবতঃ ার। ইকন্মিক ফেলপ এটাও আদার ফোস্লিটিসের জন্তু মহাজুন সম্প্রদায়ের উপর নিভর্ণাল হযে প্তবে। আমরা জানি, আমরা তাদের যতহ জমি দিই না কেন যদি তাব। মহাজন সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরণাল হয়ে পড়ে তাহলে কোন লাভ হবে ন।। প্রার, মহাজনদের কবলে প্রে পাশ্চমবাংলার ভূমিহান ক্লথকদের কি অবস্ত। হচ্ছে সেটা বোঝাতে গিয়ে আমি একটি ফ্রাসা প্রবাদের কথা উল্লেখ করবো। ফরাসী দেশে একটা প্রবাদ আছে সেটা হচ্ছে Credit and other economic facilities support the farmer as the hangman's rope supports the hang. অর্থাৎ জল্লাদের রক্ষ্র আসামীকে মৃত্যু পথে যেভাবে সাহায্য করে থাকে ঠিক তেমনিভাবে ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে এই ভূমিহীন ক্লষকদের এই অথ নৈতিক সাহায্য দেইভাবে সাহায্য করে কাজেই আমরা যদি এই ল্যাণ্ড লেজিসলেসানকে সত্যি সত্যি বাতবায়িত করে ভূমিহীন ক্লষকদের অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধন ঘটাতে চাই, অর্থ নৈতিক উন্নতি ঘটাতে চাই বা এটাকে সার্থক করতে চাই তাহলে আমাদের যেমনভাবে জমি দেওয়ার কথা চিন্তা করতে চবে তেমনিভাবে এই জমিকে কাজে লাগিয়ে যাতে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেইভাবে য়র্থ নৈতিক সাহায্য দেওয়ার কথাও চিস্তা করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি এই বিলে দেখেছি জমিকে গোপন রাথলে বা ভূমিসংস্কারের ধারাকে

অগ্রাহ্য করলে কেবলমাত্র আইন বা সামান্ত শান্তির কথা বলা হয়েছে। আমি এটাকে মনে করি একটা সোস্থাল ক্রিমিন্যাল। সেজত তাদের পরিক্ষারভাবে জমি চোর আথ্যায় আথ্যায়িত করে সোসিয়ালি হেকেল করতে হবে, না হলে এই ব্যবস্থা দিনের পর দিন চলতে থাকবে। আর এই বিলে বলা হয়েছে বর্গাদার উচ্ছেদ চলবে না, এটা নিশ্চিতভাবে আমি স্বাগত জানাই। আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামে দেখেছি যে বর্গাদার চাষ করে তাকে যে জমির মালিক সে রসিদ দেয় না, রসিদ ্য যুখন চায় তথন জমির মালিক বলে যে তোমাকে কোনরকম সাহায্য দেব না, জমি থেকে উত্থাত করে দেব, তাকে মামলার ভয় দেখায়। ভূমিহীন ক্লবক পুলিশের কাছে যায়, থানায় যায় কিন্তু কোন সাহায্য পায় না। সেজ্জু বৰ্গাদার উচ্ছেদ করার কথা শুধু আইনের ভাষায় লিখলে চলবে না, সেটাকে বাস্তবে কার্যকরী করার দিকে দেখতে হবে। আর একটা কথা, আমরা সোক্তালিজম যথন প্রতিষ্ঠা করতে চাই তথন আমি একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেয় করব সেট। হচ্ছে ছোট আকারে জমি যদি বিলি করা হয় তাহলে সাবিডিভিসান অব ফাগমেণ্টেসান অব হোলডিং হয়, তাতে উৎপাদন বাডতে পারে না, অর্থ নৈতিক আয় বাড়তে পারে না, জাতীয় সম্পদ গড়ে উঠতে পারে না। আমরা যদি সতাসতাই সোসালিজম চাই তাহলে এই ধরনের অর্ডিকান্স যথন বিলে রূপা হরিত করা হচ্ছে তথন এতে সেটা না থাকলেও ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই থাকবে, একথা যদি না থাকে তাহলে অথ নৈতিক পুনকজীবন করা সম্ভব নয়। আদি আবার বলব মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এইসমন্ত কথা চিন্তা করে একটা পূর্ণাঞ্চ বিল এনে আমাদের পশ্চিমবন্ধের মাকুষকে বাচান।

শীশ্চীনন্দ্র সাউঃ মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আছকে পশ্চিম্বস ভ্রিসংস্কার যে সংশোধনী বিল এসেছে তাকে স্বাগত এবং সমর্থন জানিয়ে কিছু বক্তব্য রাথছি। আমরা এই আইনকে সমর্থন কর্ছি এইজন্ম যে এই আইনে আমরা লক্ষ্য করেছি বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হবে না। আমরা যার। গ্রাম বাংলার মান্ত্র আমরা লক্ষ্য করেছি জমির মালিকর। কিভাবে এইসমস্ত বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে। আজকে আমরা সেইসমন্ত মাগুষের জীবন্যাত্রার মানকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। তাদের জীবনের মানকে উন্নত করার জন্ম আজকে এই যে আইন এসেছে এই আইনে দেখছি বৰ্গাদারকে চাযের ক্ষেত্রে, মালিকানার ক্ষেত্রে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে, বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে না এবং সেইসমস্ত বর্গাদারদের ছেলেরা বংশামূলমে স্বযোগ ভোগ করতে পারবে। এই আইনে বলা হয়েছে যে বর্গাদার যার। চাষ করবে তাদের ৭৫ ভাগ দেওয়া হবে। আমরা দেখেছি যারা জমির মালিক তারা বেশীর ভাগ ফদলের বেশী হার পায়। এখন এই আইনের ফলে ফদলের বেশী হারটা গরীবী হঠাও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৭৫ ভাগ গরীব চাষীর হাতে যাবে যারা রোদে পুড়ে জলে ভিজে সমস্ত শক্তি দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে। সেজকা আমি এই আইনকে স্বাগত জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমাদের জেলা বীরভমে লক্ষ্য করেছি যে মালিকরা গরীব চাষীদের ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে যে তোমরা এই জমিতে চাষ কর না, তোমরা ভূমিহীম কৃষক, তোমরা মজুর হিসাবে এই জমিতে কাজ কর। আমি • মনে করি এই আইনের ধারা তারা উপক্ত হবে। বর্গাদাররা সত্যিকারে জমি চাষ করে। আজকে আমাদের প্রগতিশীল সরকার ফদলের উৎপাদন বাডাবার জন্ম গ্রামবাংলায় বৈচ্যতিক-করণের চেঠা করছেন, দেখানে স্থালো টিউবওয়েল, ইরিগেশানের মাধ্যমে চাম করে ফ্সল বাডাবার চেল্লা করছেন। আজকে রুষক ধদি মাঠে বেশী ফদল উৎপন্ন করতে পারে, গরীব মারুষ যাদের ঘরে চাল থাকে না, পরবার কাপড় থাকে না, ওষুধের জন্ম চিৎকার করে বেড়াতে হয়, সেইসমত গরীৰ্ষ বগাদ। বরা যদি ৭৫ ভাগ ফসল পীয় তাহলে তাদের জীবনের মান নিশ্চয়ই উন্নত হবে। মেজকু আমি এই আইনকে স্বাগত জানাই। আজকে বৰ্গাদাৱরা যাতে ২।০টি ফসল ওঠাতে

পারে, উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পার তারজন্ত আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় মগ্রিমহাশরের iু নৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

4-30-4-40 p.m.]

তিনি বলেছেন যে পরে তিনি এ বিষয়ে পুরাপুরি দৃষ্টি দেবেন। ৪ঠা মে এই অভিনাক্ষ শেষ হয়ে যাচ্ছিল সেইজয় তিনি তাড়াতাড়ি এনেছেন। আগামী দিনে বলবা তিনি এসব দিকে দৃষ্টি দেবেন, এই ইরিগেটেড এলাকা ও নন্ ইরিগেটেড এলাকা বলে নানা দাবী করা হয়েছে। এই য়ে ইরিগেটেড এলাকা — এই ইরিগেটেড এলাকার প্রতি ক্ষকের যে জমি আছে তাতে তারা চাষ করবে না, জল পাওয়া যায় য়য়ন এবং আইন আছে এত বিষায় জল পাবে তথন তাকে চাম করতে হবে। তাদের প্রতাককেই চাম করতে হবে আইনে এর্রপ বিধিবদ্ধ থাকা উচিত। এই যদি আইনে থাকে তাহলে T-R এর জয় যে চামী চীৎকার করছে, মাথা খুঁড্ছে, কাজ পাছে না—
কাজ নেই বলে বলছে তা থাকতে হবে না। বার মাস মথন জল তথন চামী ফসল তুলতে পারবে।

ঐ ক্রমকের ছেলে যার ২০, ২৫, ৩০, বিঘা জমি আছে তাকে মাষ্টারীর জয়্য বা অয়্য চাক্ষীর জয়্য যুরে বেড়াতে হয় না, তারা কাজে লিপ্ত থাকতে পারে এই জমি স্থপারভিসানের জয়্য—এসব দিক দিয়ে আমি মনে করি যে মন্ত্রিমহাশয় এসমস্ত কিছু দৃষ্টি দেবেন। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অভিনন্দন জানাডিছ শোষিত নিপীড়িত মায়্যের পক্ষে এটা প্রতিষ্ঠিত হচছে এবং গরিবী হটাবার একটা পদক্ষেপ বলে একে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকংসারি হালদার: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্থার, যে বিল এসেছে সেটা গ্র উৎসাহ বাঞ্চল নয়। সুরুকার ক্রমকের হাতে জমি দেবার জন্ম, ভাগচাধী উচ্ছেদের জন্ম যে আইন লিপিবদ্ধ করেছেন তার মধ্যে বহু গলদ আছে। কুষক জমি পাবার জন্ম বর্গদন ধরে আন্দোলন করে া । বহু রক্ত তাকে দিতে হয়েছে, বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কংগ্রেস সরকার এক সুনয় আন্দোলনের চাপে "ধেবর কমিটি" করিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ক্লযককে জমি দিতে হবে তা না হলে কুষকের দারিদ্রতা দূর করা যাবে না। আজকে গরিবী হটাও যে শ্লোগান এসেছে সেটা যদি সত্য সত্যই কার্যকরী করতে হয় তাহলে রুষকের উচ্ছেদ বন্ধ ও ভাগচাষীর অধিকার স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই যে আইন এসেছে তাঁর মধ্যে যেট। স্বচেয়ে বড় গ্লন ্ষটা আমি হলে ধরতে চাই। ্ষটা হল ফিষারি সম্বন্ধে কোন কিছু লিপিবন্ধ নেই। কলকাতার পাশে বেলেবাটা থেকে আরম্ভ করে যে হাজার হাজার বিঘা গ্রনি সরকাব সাপুই নম্বর ফ্যামেলি দুধুল করে রেখেছে এবং সে সমস্ত জমি এক সময় কুনকের দুখুলে ছিল. স জমিগুলিতে কুখুনও ্রাময়লা বা সাগরের লোন। জল ঢুকিয়ে দিয়ে নেছো ভেড়ী করে মোটা টাকা রোজগার করেছে। নাভাঙ্গার জমি প্রায় হুই হাজার একরের মত। সমীর সরকার, সেথানে সরকারের ক্ষেক্দিন আগে বানতলায় আমাদের মন্ত্রী পুলিশ ক্যাম্প বদিয়েছে। गार्थ (ता শাগোবিদ নম্বর গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে এইকথা আমরা ভূলে ধরেছিলাম, যে আজকে কি অবস্থার একা সরকার এদের মেছো ভেড়াঁর জক্ষ পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছেন। অমিয় নম্বর ঠিক নিবাচনের আগে যে জণিগুলিতে চাষীর৷ I.R-৪ ধান চাষ করেছিল সেই ২০০ বিঘার মত ফলস্ত জনিতে পচা জল চুকিয়ে নেই করে দিল। আর তাঁকেই রক্ষা করতে এগিয়ে এল পুলিশ ক্যাম্প। কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় যিনি প্রতিশ্রতি দিয়ে ছিলেন যে সাত দিনের মধ্যে পুলিশ ক্যাম্প তুলে দেবেন ্দেই পুলিশ ক্যাম্প এথনও রয়েছে। এবং ঐ বানতলায় মিটিং হয়ে গেল, তখন কংগ্রেদ ক্রযক নংগঠন তারাও এ ব্যাপারে দাবী করেছিলেন যে ঐ নেছো ভেড়ীর মালিকরা দাব। ক্ষকের সর্বনাশ করছে তাদের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এ বিলেসে ব্যবস্থানেই কেন? তারা নাকি একটা বিরাট আকারে কমপ্রিহেনসিভ বিল আনছেন। কবে আনছেন জানি না। 40

কিছ এর মধ্যে দেখছি যেসমন্ত জারগার নদীর ধারে বা যেসমন্ত জারগার ধারে ময়লা লোনা জল রয়েছে সে সমন্ত জারগার বাঁধ ভেলে দেওয়া হয়েছে। এবং ঐ সমন্ত জমি মেছো ভেড়ী করে মোটা লাভ করা হছে। আমাদের দেশে মাছের চাষ হোক, আমি তার বিরোধীতা করছি না কারণ প্রোটিন খান্ত আমাদের দেশে দরকার—আমি সেটা পছন্দ করি।

কিছু যে সমস্ত জমি মাছ চাষের উপযোগী যে জমিতে কোনদিন চাষ হচ্ছে না. সে জমিগুলিতে মেছোভেডী রাখা হোক এবং দেগুলি একটা শিলিং-এর মধ্যে বেঁধে দেওয়া হোক। এটা যদি না কর। হয় তাহলে আইনের ফাঁকে অনেক জমি ক্রমককে আবার হারাতে হবে। কারণ আমি জানি সাগর থেকে স্বৰু করে ক্যানিং, ভাঙড়, ও সন্দেশধালি এলাকার নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে নতন ভাবে মাছ চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। যারা মাছ চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাদের ধারণা এক একর জমিতে ১ টন মাছ চাষ্ট্রতে পারে। সেজভাধান চাষ্টিক করে হবে ? এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। কিল এই বিলে সে রকম কোন ধারা নেই। আমাদের ওথানে যথন যুক্তফ্রণ্ট সরকার ছিঞ তাদের অনেক জাট বিচাতি ছিল। কিছ যুক্তফ্রণ্ট সরকার একটা কাজ করেছিল। তারা জোতদার এবং মেছোভেড়ীর মালিকদের জক্ত police camp দিয়ে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করেনি। আজ গণতান্ত্রিক সরকারের কথা বলে একদিকে আপনারা বলবেন ভাগচায উচ্ছেদ করব না, কৃষককে জমি দেব, আর অন্ত দিকে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে তাদের হুমকী দেখাব যে তোমরা যদি ঐ ভেড়ীর মধ্যে যাও তা'হঙ্গে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হবে। এইভাবে ছোট ছোট মাছ চাষীদের ক্লজী-রোজগার বাদ করে দেওয়া হচ্ছে। এই যে বড় বড় মেছোভেড়ীর মালিকরা ব্যবসা করছে, এই যে বড় বড় মেছোভেড়ীর মালিকরা কি মজুরী দেয় তা ভনলে অবাক হবেন। পানা ও জোঁকের মধ্যে সকাল থেকে ২টা পর্যন্ত কাজ করে তারা ১'৫০ মজুরী পায়। আমাদের যে minimum wage আছে সেটা কি ওথানে চালু করতে পারব না ? সেজক্স বলছি যেথানে fishary আছে সেধানে minimum wage বেধে দিতে হবে এবং যেসমস্ত fishary সিলিং-এর আওতায় আসবে তাদের স্থানতম বেতন বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর সামনে চাষ এসে যাচ্ছে, জোতদাররা এতদিন পূর্বের কংগ্রেসের কথা চিন্তা করছিল, কিন্তু এখন যে নব কংগ্রেসের নৃত্ন রূপের কথা তারা চিন্তা করতে পারছে ন।। বরং তারা ভাবছে যে আবার সেই পুরাতন কংগ্রেসী রাজত্ব ফিরে এসেছে, অতএব ভাগচাষ উচ্ছেদ করতে হবে। স্থতরাং তারা উচ্ছেদের ব্যাপক ষড়যন্ত্র করছে এবং পুলিশের সাহাধ্য নিচ্ছে। আমি আশা করব মন্ত্রিমহাশয় এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ভাগচাষ সম্বন্ধে একটা কথা বলব যে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ আছেন। আমি তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা কর্মছি যে স্কুন্তুর্বন অঞ্চলে ভাগচাষী যারা জোতদারের injuction এর জন্ম High Court (থকে উচ্ছেদ হয়েগেছে তাদের পক্ষে কি থালা, ঘটি, বাটি বিক্রি করে High Court-এ মামলা করা সম্ভব ? যদিও ধরেনি ভাল ভাল আইনজীবিরা কি তাদের কাছ থেকে যেটা fee নেবেন না, ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন থেকে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত আছি। আজ সরকার আইন করতে পারেন তেভাগা কেন আমরা ৩।৪ ভাগ ক্বফদের দেব। কিন্তু ক্বক কি তা পাচ্ছে ? মন্ত্রিমহাশয়রা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে reception নিয়ে আসছেন, কিন্তু আপনারা কি থবর নিয়ে দেখেছেন যে কৃষকরা কতটুকু জমি থেকে ধান পাচ্ছে ?

[4-40-4-50 p.m.]

বিশেষ করে আজ তিন চার বছরের মধ্যে চাষ হয় নি। তাদের না আছে গক, না আছে বীর্ল্পধান। স্থতরাং একদিকে মামলার উট্ছেদের নোটিশ আর একদিকে তারা জমি চাষ করবে—এই সমস্ত দিকগুলো আমাদের ভাবতে হবে। সম্প্রতি ভাগচাধীদের রেকর্ড করার জন্ত একটা

সার্কার দেওয়া হয়েছে জে, এল, আর, অফিসে। কিন্তু আমি সোনারপুরে গিয়ে থোঁজ নিয়ে

দেখেছি সেটা ভাগচাষীকে জানাবার ব্যবস্থা করেন নি। কিভাবে দেবো জ্ঞমির মালিককে

নোটশ—চাষীকে দেবো কিনা আমরা জানি না তাই দিতে পারছি না একথা বলছেন তাঁরা।

বৈশাথ মাস পড়ে গেলো, এখনও সার্কুলার গেলো না; চাষীরা রেকর্ড করবে কি করে? যুক্তফ্রন্ট

সরকারের আমলে গরীব ভাগচাষীদের ক্ষেত্রে কোট ফি মুকুব করা হয়েছিল। কিন্তু এখন কোট

ফি দিতে হবে, প্রসেস ফি দিতে হবে। একজন ভাগচাষীকে যদি বিভিন্ন ফি হিসাবে পাচ টাকা

দিতে হয় তাহলে তার পক্ষে ভাগচাষ করা অসম্ভব। তাদের স্বার্থ রক্ষা হছেই না। সেইজক্র বলছি

এই বিলের মধ্য দিয়ে আমি খুব একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।

বিভাধরী নদী মজে গিয়েছে। হাজার হাজার বিঘে নই হয়ে গিয়েছে। এই চর সরকারের পাওয়া উচিত। এইটা সরকারের হস্ত জমি। একটা কোর্টের রায় আছে যে এটা সরকারে ন্তম্ভ হওরা উচিত। এই জমিটা সরকারে ক্রন্ত হলে ক্রমকদের মধ্যে বিলি করার স্থব্যবস্থা হয়। িক্স ए: থের বিষয় এই যে এই চরটা জোতদার বা জমিদাররা বিভিন্ন কৌশলে দথল করে নিয়েছে। কারণ এই যে আজকের সমাজবাবস্থায় যদি টাকা থাকে তো তিনি রেকর্ড করাতে পারেন এবং পলিশের বাবস্থা নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব। সমস্ত কিছু তাঁরা করতে পারেন। স্থতরাং এই সমল্ম জুমি যেসর চাষী দুখল করে আছে তাদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েকদিন আগে ওই বিভাধরীর চরের সাঁওতাল ভাগচাষীদের উচ্ছেদের নোটিশ হয়েছে। অথচ আইন আছে ্য ডিষ্টেক্ট ম্যাজিষ্টেটের অর্ডার ছাড়া কারও কেনার অধিকার নেই। কিন্তু ওই জমি কিভাবে অনু নামে চলে গেলো এবং উচ্ছেদের নোটিশ হলো জানি না। বছ জমি পড়ে রয়েছে যে সমস্ত জুমি ভাগচাৰীকে দেওয়া যায় এবং ভুমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা যায়। সেইজ্ঞ 🚵 স্থামি এখানে দাবী করছি ক্রষকদের স্বার্থক্লার জন্ম আইনে রেকর্ডের ব্যাপারে চাষীদের স্বার্থ যাতে তাডাতাড়ি রক্ষা করা যায় সেজন্ম ঢোল স্ওরত করা হোক বা অঞ্চল প্রধান বা অঞ্চলের মধ্যক্ষের মার্ফত বিলি করার ব্যবস্থা হোক যাতে এই নোটিশগুলি তাড়াতাড়ি ভাগচাষীদের কাছে পৌছায় এবং ক্লমকরা স্থযোগটা নিতে পারে। নইলে এই যে জমি বিলি করা হয়েছিল আগের বছর জে, এল, আর, ও, মারফত যে সমস্ত জমি তারা চাষ করে আসছিল তাদের হঠাৎ এই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এবং নতন লোককে সেই জমি বন্দোবত করে দেওয়া হচ্ছে কারণ তার। বিশেষ টাকা দেয় নি। কিমা-এ যে সাঁওতাল চার্যাদের কথা বলছিলাম, তারা কয়েক হাজার টাকা সরকারকে দিয়েছিল কিন্তু তাদের কোন রশিদ দেওয়া হয় নি। এই সমস্ত নিরক্ষর চাষী যারা আইনের কথা বোঝেনা, যারা সহজ লোকের কথায় ভূলে যায়, যারা সহজ ভদুলোকের কথায় ভূলে যায়, তারা এইভাবে বঞ্চিত হয়। স্থতরাং আজকে আমাদের যে সরকার গঠিত 🔰 হয়েছে প্রিয় জনপ্রতিনিধি দিয়ে এবং স্থানীয় ক্রমকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্ম আনাদের যাঁরা এম. এল. এ. আছেন ও স্থানীয় কমা যারা আছেন তাঁদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক যাতে স্ত্যিকারের ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শীঅরবিক্ষ লক্ষরঃ দাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বছ সমস্তা জর্জ রিত বাংলাদেশে বখন একটা স্থায়ী প্রগতিশীল সরকার গঠিত হয়েছে, আজকে পশ্চিমবাংলায় যখন আইনশৃষ্খলার পথে একটা জনপ্রিয় সরকার স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আজকে পশ্চিমবাংলায় ক্লযকদের বে-আইনী, আন্দোলন যখন স্থিমিত, এমনি এক মুহুর্তে আমাদের দল সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের তবফ থেকে ভূমিসংক্ষার সংশোধন বিল, ১৯৭২, আনা হয়েছে তাকে আমি পূর্ণ স্থাগত জানাই,

পর্ণভাবে তাকে সমর্থন জানাই। উপাধাক মহাশয়, নির্বাচনের প্রাক্তালে আমরা গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় মাহুষের কাছে যেটা রেখেছিলাম, যে বক্তব্য রেখেছিলাম সেটা হল এই যে এ আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে একটা খাইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। বিগত দিনে এই সমস্ত কৃষক ভাইদের নিয়ে যে রক্তের হুলী থেলা চলছিল, এই সমস্ত নীরিহ শাহিতিপ্রিয় কুষ্ক ভাইদের নিয়ে যে সন্তার রাজনীতি চালান হয়েছিল, আমরা সেথানে এই সমস্ চাষী ভাইদের, ক্রষক ভাইদের বলেছিলাম যে আমাদের আইনের অন্তশাসনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলায় একট। শান্তিপূর্ণ স্থায়ী সরকার গঠন করবো। তাই এই স্থায়ী প্রগতিশীল সরকারের তরফ থেকে এই বিলটা, যে বিলটার জ্ঞা আমরা বছদিন অপেক্ষা করছিলাম, অতাত জক্রী বিল, অন্তান্য সমস্থা রয়েচে পশ্চিমবাংলায় কিন্তু বড সমস্তা হচ্ছে এই ভমি সমস্তা। বিশেষ করে স্থনরবন এলাকা থেকে আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, আমরা জানি এই স্থানরবন এলাকার মান্ত্রে বে কুধা সেই কুধা হল জমির কুধা। এই জমির কুধা যদি মিটান যায় তাহলে দেখবেন বিগত দিনে যে রাজনীতির খেলা চলছিল বিগত দিনে যে ছলী থেলা, অকারণে স্থন্দরবনের ম!টি লাল করে তোলা। এই জিনিষ নিশ্চয়ই আর আগামী দিনে হবে না। তাই আজকে এই ভ্রিসংস্কার বিলটা আনবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যিনি বিভাগীয় মন্ত্রী তিনি বলেছেন জনকল্যাণকামী কুষ্কের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োজন হয় তাহলে এটা বিধানসভার মধ্য দিয়ে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে সুস্তে কুষ্ক ভাইদের আশীর্বাদ নিয়ে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এথানে এসেছি, তার সার্থক রূপায়ণ ঘটবে। আজকে এই জিনিষ্টা আমি এই ভূমিসংখার আইনের অফুকলে দাবী করবো সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন দেবার সেটা হল যে ভাগচাষীদের ক্ষেত্রে আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশ্য তাঁর বক্ততার মধ্যে বলেছেন যে প্রকৃত ভাগচাষী তারা ৭৫ ভাগ পাবে, আর মালিকরা পাবে ২৫ ভাগ। আর সিলিং যেটা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে এই সিলিং-এর উর্ধে এক ছটাক জমিও কেউ রাখতে পারবে না। তাদেরকে জমি-চোরদের মধ্যে ফেলা হবে। আমি অভিনন্দন জানাই তাঁকে যে এই আইন যা করা হয়েছে তাতে তাদের দণ্ডিত করা হবে। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতা দারা আমরা যে জিনিয় অঞ্চব করেছি. যে জিনিষ আমরা দেখেছি সেটা হল এই যে হাজার হাজার বিঘা জমি যারা ভোগ করে রিসিভার বা কেয়ারটেকার হিসাবে কোর্টের তরফ থেকে একটা সাইন করে মামলা করে তারা ঐ হাজার বিঘা দথল করে রেথে দিচ্ছে।

# [ 4-50—5-00 p.m. ]

আজকে আমরা জানি কেমন করে কোন্, কান্ ব্যক্তি জমি বেনাম করে রেথেছে। এটা অত্যন্ত ছর্ভাগ্য যে আইনের কারচুপির ফলে আইনের এই সমস্ত ক্যাকড়ার ফলে এই বেনামী ধরা যাছেনা। ফলে কারও নামে ৪০ বিঘা, কারও নামে ৫০ বিঘা সিলং-এর মধ্যেই রেণে দিছে। ছাগল, কুকুর, ভেড়া ইত্যাদি প্রত্যেকের নামে হাজার হাজার বিঘা জমি রেথে দিছে এবং আজও বহাল তবিয়তে তারা সেই সব জমি ভোগদখল করে যাছে। দেখা যাছে কারও নামে রয়েছে ২২০০ বিঘা এবং সেই সম্ভু বহাল তবিয়তে ভোগ দখল করছে। আমি স্থার, নাম করে বলতে পারি অতুল সাউ এই রকমভাবে ১৪০০ বিঘা জমি ভোগদখল করছে। আর ভূমিহীন যারা তারা জমি পাছেনা। আমি জানি না উর্ধতন কর্ড্পক্ষের কোন রকম নির্দেশ থাকে কিনা থানার ও.সি. কিছু করে না চাষীরা হয়রানি হয়। স্কতরাং এই সমস্তের যদি প্রতিকার না হয় তাহলে এ নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বিক্ষোভ থাকবে। বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয় যিনি এই বিল এনেছেন আমি তাঁকে অহরোধ জানাবো যে ভাগচাষী সে রেকুর্ডেড হউক আর আনরেক্তেড হউক তাকে স্বীকৃতি দিটে হবে এবং একথা বলে এই বিলকে স্বাগত জানাছি কিন্তু সাথে সাথে একথাও জানাই যে

রজেষ্টিকত কৃষি মজুরী কবুলতি দেওয়া চাষীকে ভাগচাষী সাবাস্ত করতে হবে। সাদা কাগজে বা ক্যাম্প ও ডেমির উপর স্বাক্ষর করে কবুলতি দেওয়া চাষীকে স্থানীয় প্রমাণ সাপেক্ষে ভাগচাষী সাবাস্ত করতে হবে। যে সমস্ত জমি স্থানীয় ভাগচাষীরা কয়েকে বৎসর যাবৎ বরাবর ভাগে চাষ জাবাদ করে জাসছে, বহুক্ষত্রে সেই সকল জমি নিজেদের লোকের নামে গোপনে ভাগ রেকর্ড করে রেখেছে। এইকপ রেকর্ডভুক্ত সেই সকল লোক কোন দিন সেই জমি চাষ আবাদ বা দ্বল করে না। একপক্ষেত্রে জমির প্রকৃত চাষীকে স্থানীয় প্রমাণ সাপেক্ষে ভাগচাষী সাব্যস্ত করতে হবে।

বেনাম জনির ব্যাপারে শুধু এটুকু বলতে চাই যে সমস্ত বেনাম জমি স্থানীয় প্রমাণের দারা সেটেল্মেণ্ট অফিসারের বিচারে ভেটেড হয়েছে, জোতদারেরা উক্ত বেনামদারদের দারা মিথা।
মানলা কল্প করিয়ে সেই সকল জমির উপর ইনজাংশন দিয়ে বিলি বন্দোবস্ত করিয়েছে। এই কলাংশন আদেশ বাতিল করতে হবে। তানা করলে ভাগচাষীদের অধিকার দেওয়া যাবে না। ত হলে আমরা গরিবী হঠাবার বে কর্মস্থচী নিয়েছি এবং সমাজতন্ত্ব প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে চাচছ সেটা ব্যাহত হবে। আমি আশাকরি আমি যে কথাগুলি আপনার এথানে রাথলাম ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিয়াশয় এদিকে লক্ষ্য দেবেন। এই কথা বলে বিলকে পূর্ব সমর্থন জানিয়ে আমার

শ্রীমধুসুদন রায়ঃ শ্লীকার স্থার এই বে সকশন আট, যেটা আমি সমর্গন করছি। কারণ এই যে সকশন আট, যেটা আমেণ্ড করা হয়েছে এর জন্ম এনি অত্যন্ত আমনন্দিত। আগেকার সেকশনে (সেকশন ৮-তে) প্রিএমশনের মামলাগুলি, হক সুতর মামলাগুলিতে কা-শ্রাবারদের প্রেকারেক ছিল, এই হক সভার প্রিএমশন কেসগুলি আগে বিভানিউ অফিসারদের কাছে, যারা স্পোলি এমপাওয়ার্ড, তাদের কাছে হত। তাতে দেখা যেত কতকগুলি জমির মালিক কই-প্রাইসে জমি বিক্রী না করে কিছু বেশী দাম নিয়ে অন্থ লোকদের কাছে বিক্রী করে দিত, ক্রেতা ২০০ টাকার জমি ৭০০ টাকার কিনে বদে থাকত। বাধ্য হয়ে যে অংশীদার প্রিএমশনের জন্ম স্পোণি এমপাওয়ার্ড অফিসারের কাছে কেসগুলি ফাইল করত। এখন ২০০ টাকার জমি ৭০০ টাকার বিক্রম আছে সে অন্থয়ী তার উপর টেন গাসেন্ট কই ধরে, ৭০০ টাকার জমি ৭৭০ টাকা লিখিয়ে তবে ফাইল করতে হয়। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই সব কেস অনেক ক্ষেত্রেই হ'তিন বছর চলে, কলে ক্রেতা এই তিন বছর এই জমির ফসল তো' ভোগ করেই, আর দামও বেশী লেখানোর জন্ম লাভবান হয়, তারপরে হয়ত রায় বেরোয়।

অর্থাৎ তদিকে সে ফসল লাভ করছে তিন বছর ধরে আবার ২০০ টাকা দাম বেনা পাছে। এবার সেথানে এগ্রামেণ্ড করে for the words "Revenue Officer specially empowered by the State Government in this behalf" the words "Munsif having territorial jurisdiction" shall be substituted.

এটা করা হয়েছে। মুনসিফ-এর কাছে এটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের উপর এই যে কেসগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে বিচার বিভাগের কাছ থেকে আমরা স্থবিচার আশা করতে পারি এবং সেই জন্ম ভূমিদংস্কারের যে সংশোধনী বিল এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করিছি। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একদিকে গেমন এটামেও করে জুডিসিয়াল ডিপাটমেন্টের উপর ভার দেওয়া হোল আবার অন্থ দিকে সেকসন নাইনটিন এটামেও করে বিচার বিভাগের কাছ থেকে তাদের অধিকার থর্ব করে একজিকিউটিভ

ডিপার্টমেণ্টের উপর দেওয়া হোল। সেকসন নাইনটন চিল আাপিল অব দি ভাগচাষ কেসেস এবং এগুলি আগে মুনসিফরা করতেন। কিন্তু এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট দেখা যাচ্ছে এটা সাবডিভিসনান্স অফিসাররা করবেন। আমার মনে হয় ভূমি রাজস্বমন্ত্রী প্লাস এবং মাইনাস করে ছই বিভাগকেই সস্কুষ্ট রাথছেন। সেকসন এইট—এতে মুনসিফকে পাওয়ার দিলেন আবার সেকসন নাইনটিন এ্যামেও করে জডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট-এর যে পাওয়ার সেটা কেটে দিলেন এবং এইভাবে তিনি বোধহয় একটা ব্যালেন্স করলেন। যাহোক, ভমিরাজম্ব মন্ত্রিমহাশয় যথন বলেছেন তিনি একটা ক্মপ্রিহেনসিভ বিল আনবেন তথন তাঁর কাছে আমার অমুরোধ হচ্ছে সেক্সন নাইনটিন অর্থাৎ যেটা ভাগচাষের এাপিল সেগুলি যেন মুনসিফ-এর কাছে দেওয়া হয়। কারণ আমরা দেথেছি এস. ডি. ও-র কাছে যথন ভাগচাষের কেসের এ্যাপিল ফাইল করা হয় তথন বছরের পর বছর সেই কেসগুলি পড়ে থাকে এবং কেসগুলির অর্ডার সিটে লেথা থাকে ডি. এম. ইজ আউট অন ডিউটি অথবা লেখা থাকে ডি. এম. ইজ আদারওয়াইদ বিজি অন এত। এইভাবে এই কেসগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। কাজেই আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এই অমুরোধ রাথছি যে, ভাগচাযের এ্যাপিলগুলো যেন জডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টের উপর ভার দেওয়া হয়। আমি আর একটা কারণে এই বিলকে সমর্থন করছি এবং সেটা হচ্ছে ইনসারসন আমব এ নিউ চাপটার ট বি। আ গে ওয়েই বেদল হৈট এ াক্ট আকুইজিসন এ াক্ট অফুযায়ী এক একজনকে ব্যক্তিভিত্তিক জমি দেওয়া হোত অর্থাৎ ৭৫ বিঘা করে জমি রাখতে পারতেন। এই নতন সেকশন বসাবার জন্ম ফ্যামিলি সিলিং হোল। ফ্যামিলি সিলিং-এ কিছু কিছু জমি আগে যখন এক একজন ৭৫ বিঘা করে জমি রাখতে পারতেন তথন দেখা যেত জমির মালিকরা তাদের ছেলের নামে, বৌয়ের নামে, পোষা ককরের নামে পর্যন্ত জমি রাথতেন। এই সেকসন দেবার জন্ম জমির মালিকদের সেই স্প্রযোগ নষ্ট হয়েছে। এইজন্যও আমি এই আইনে কিন্তু আর একটা ফাঁক আছে। একজন ব্যক্তি ২৬ বিঘা বিলকে সমর্থন করছি। পর্যস্ত জমি রাথতেন অর্থাৎ যদি তার দ্বী বা কেউ না থাকে তাহলে তিনি ২৬ বিঘা পর্যস্ত জমি আগামী ৩১শে মে পর্যন্ত ৭নং ফর্মে দাখিল করা আছে, কাজেই ৩১শে মে রাথতে পারতেন। পর্যন্ত অনেক মালিক আছেন যাঁরা বিয়ে করেছেন এবং একজনের বেশী হলে সেখানে ৫২ বিঘা আমার মনে হয় অনেক মাননীয় সদস্ত আছেন যাঁরা ৩১শে মের পর্যন্ত বাথতে পারছেন। আগে এই ধরনের বিয়ের নিমন্ত্রন পাবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে এই এ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে রুল্স চেঞ্জ করা উচিত ছিল। ভাগচাষের মামলাগুলি ফাইল করার অধিকার ছিল রুল্স সিক্স (খি) তে। কিন্তু এই যে সাচ্ এ্যাপ্লিকেসন মে বি প্রেজেনটেড বাই দি এ্যাপ্লিক্যাণ্ট অর বাই হিন্তু এজেণ্ট বলা হয়েছে এই এজেণ্ট একটা ভেগ কথা। এই এজেণ্ট হচ্ছেন কারা? দেখা গেছে এই এজেন্ট হচ্ছেন তথাক্ষিত পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা। অসৎ উদ্দেশ্যে যে ভাগচাষের মামলা করছে এরকম বহু উদাহরণ আমি মেকলিগঞ্জের দিতে পারি। সেথানে ভাগচাষীর পক্ষে জবাব দিচ্ছে কি, না, যুক্তফ্রণ্টের আমলে ইহা বেনামী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্টের আমলে আধা গজ শালু কিনে জমির উপর পুতে দিয়েছে বেনামী বলে। এইভাবে পলিটিক্যাল পার্টির তথাক্থিত নেতারা ভাগচাধ মামলাগুলি করেছে। কাজেই এজেণ্টের ডেফিনেসন ক্লিয়ার না হবার জন্ম ভাগচাষীদের মধ্যে অসন্থোষ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। যাহোক, মন্ত্রিমহাশয় যথন বলেছেন তিনি একটা কমপ্রিহেনসিভ বিশ আনবেন তথন তার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি এই সংশোধনী বিল সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

[ **5-%**0-5-10 p.m. ]

ডাঃ ওমর আলি: শাননীয় উপাধাক মহাশয়, আজকে এই সভার ভূমি ও ভূমি সদ্ব্যবহার

মন্ত্রী ভমিসংস্কার সংশোধনী বিলটা এনেছেন, এনে তিনি দাবী করেছেন যে এই বিলটা একটা ক্রিতাসিক বিল এবং কয়েকগুন মাননীয় সদস্ত এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে, তাঁরাও দাবী করেছেন যে এই বিলট। নাকি সমাঞ্চতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠণের দিকে অগ্রগতির পশ্ব নির্দিষ্ট যাহোক. সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আমি এখানে বলতে চাই। আপাততঃ ভূমিসংস্কার বলতে যা আমরা বঝি তা হলো এই এমন একটা সংস্কার যে সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যে ক্রষক জমি চাষ করে সে যেন জমির মালিক হতে পারে। আমি আরও বিঝি যাতে জমিজমার ব্যাপারে ক্ষেক্জন চাষীর একচেটিয়া কর্তু থের বিলোপ ঘটানো যায় যাতে ভ্রিহীনকে স্ক্রমি দেওয়া যায়. যাতে জ্বমির চোরাকারবারী বন্ধ করা যায়, যাতে ক্রমক উচ্চেদ বন্ধ করা যায়, যাতে অভাবের দায়ে বা সন্দেহজনক উপায়ে হস্তান্তরিত জমি আবার ফিরিয়ে দেওয়া যায় এবং যাতে ক্ষকের মনে এমন একটা উৎসাহ সৃষ্টি করা যাষ যার ফলে ক্লষি পূর্ণগঠণ হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি , এই বিলটা বিচার করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে এই বিলটা সম্পূর্ণ নয়, অসম্পূর্ণ। অনেকগুলো কারণে এই অসম্পর্ণতা থেকে গেছে আমি সেই রকম কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছি। এই বিলে যে সমস্ত বিধান দেওয়া রয়েছে—এই বিধানে কিন্ধ ক্রয়কদের উপর থেকে যে সামত শোষণ চলে, তার অবসান হবে না, কারণ ভাগচাষীদের পক্ষে যে বক্তবাই বলা হোক না কেন, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যা বক্তব্য বলা হোক, ভাগের ব্যাপারে যা বক্তব্য বলা হোক. তার বেশীর ভাগ যে কার্যকরী হয় না. সেই অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের আছে। স্বতরাং আইনের ফাক দিয়ে আইনকে কার্যকরী ন। করে, কার্যকরী ন। হতে দিয়ে যে শোষণ ভাগচাষীদের উপর চলে, সেই শোষণ চলতে থাকবে, ভাগচাষীদের উচ্ছেদ ঠেকানো যাবে না এই আইনের ধারাগুলির মধ্যে দিয়ে। জমি বের করে আনার কথা বলা হয়েছে মন্ত্রিমহাশয় তাঁর বিলে বলেছেন যে পুঁতিন লক্ষ একর জমি বেরিয়ে আসবে, যে জমি ভমিহীন চাষীদের মধ্যে বিশি করা সম্ভব হবে। এর আগে যথন ভূমিসংস্কার আইন পাশ হয়েছিল এবং তার আগে যথন জুমিদারী দুখল আইন পাশ হয়েছিল ১৯৫০ সালে তথনও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ১১লক, ১২ লক্ষ একর জমি বেরিয়ে আসবে ভমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করার জন্ম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে খব কম পরিমাণ জমি বেরিয়ে এসেছে এবং যা বেরিয়ে এসেছে তাও পরোপরি ক্লযকদের হাতে তলে দেওয়া সম্ভব হয়নি আইন পাশ হবায় ১৭।১৮ বছর পরেও। একটা তথ্য আছে যা সরকারীভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস্পর্যন্ত মোট চলক্ষ ওহাজার ৪১৫ একর জমি সরকারে ক্রন্ত হয়েছে। অথচ তারও মধ্যে ১লক্ষ 📭 হাজার ৭৪৬ একর জমি ইনজাংশন এবং বিভিন্ন ,কার্টে কেদে আটকে রয়েছে। জমির মা**লিকরা এই জমি ভোগ করছে, এই** জমি ক্বকদের হাতে তুলে দেওয়া যায় নি। এবারে আইনের বিধানে পরিবারের বয়ক পুত্র, বিবাহিত পুত্র, এদের পুথক পরিবারভুক্ত করার যে বিধান হয়েছে, তার ফলে অনেক জমি কয়েকজন লোকের গতে জমা থেকে যাবে।

যে জমি বেরিয়ে আসতে পারতো, সে জমি আর বেরিয়ে আসবে না।

তাছাড়া জমি ছাড় দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। এই exemption-এর ব্যাপার নিয়ে বছবার বহু আলোচনা হয়েছে। গত আইনের সবচেয়ে বড় আটে ছিল তাতে এমনভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছিল যে সেই ছাড়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ একর জমি জোতদাররা নিজেদের দথলে রাথতে পারতো। এবারও তাকে পুরোপুরি সংশোধন করা হয় নাই ছাড় দারুনভাবে কমিয়ে দেওয়া হয় নাই। এথানে ফলের বাগান ছাড় দেওয়া হছে, পুকুর, মেছোঘেরী, দেবজুর ইত্যাদি এইসমত্ত জমি ছাড় দেওয়া হয়েছে। চা-বাগানের মালিকের অধিনে যে ৎলক্ষ একর জমি রয়েছে, তা বের করে এনে ভূমিহীনদের বিলি করা সম্ভব হতো। এই আইনের মধ্যে সেই চাবাগানের জমি বের

করবার ব্যবস্থা নাই। হিসেব করলে দেখা যাবে এত জ্ঞমি আটক ধাকবে যে শেষ পর্যস্ত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করবার জমিই পাওয়া যাবে না।

এর উপর আবার সেচ ও অসেচ এলাকার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, কেন্দ্রীয় কৃষি ও মেচ মন্ত্রকের ব্যাখ্যায় যে তফাং তাকে কেন্দ্র করে আসল ভূমিসংস্কার আইনকে বানচাল করবার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে বল! হয়েছে সরকারীভাবে সেচ ও বে-সরকারী সেচ। বর্তমানে বে-সরকারী সেচের দারুন বিস্তৃতি ঘটেছে। শ্রালোটিউবওয়েলের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে যে বে-সরকারী সেচ চলছে, তাতে করে গ্রামের বিত্তবান চাষারা সেচের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এই বে-সরকারী সেচের জমিকে এই আইনের আওতার মধ্যে আনা হচ্ছে না। শুধু সরকারী সেচের জমিকে দেই হচ্ছে। এরফলে গ্রামের বিত্তবান ব্যক্তিরা বহু জমি নিজের দখলে রেখে দেবার স্থযোগ পাবে। এই বিলে তার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা নাই।

১৯৫৩ সালের ৫ই মের আগে যে লক্ষ লক্ষ একর জমি জোতদাররা নানাভাবে এধার ওধার করে দিয়েছে বেনামী করেছে তাও ধরবার ব্যবস্থ। এই বিলে নাই। যেহেত জমিদারদের তথন ক্ষমতা ছিল আনরেজিগ্রার পাট্টার মাধ্যমে জমি হস্তান্তর করতে পারতো। সেই জন্ম বিগত সেটেলমেটের সময় ১৯৪৮ বা ১৯৪৯ সালের তারিখে যে পাটা ছিল তার সাপোর্টে পুরান চেক দাখিলা দেখিয়ে নাম রেকর্ড করে নিল। এইভাবে লক্ষ লক্ষ একর জমি বাইরে থেকে গেল। আমরা দেখেছি এই জমির ধান অমুক বাড়ীতে যাচ্ছে। সেটা ধরা হলে দেখা গেল ১৯৪৮ সালের বা ১৯৪৯ সালের পাট্টা আছে। বুঝেও এই জমি ধরা বাচ্ছে না। এই সম্পর্কে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এই বিলের মধ্যে তার কোন বিধান নাই। গত সেটেলমেণ্টের সময় অনেকরকম কার্চুপি হয়েছে। মধ্যস্বত্বের অনেক জমি রায়তি জমি বলে রেকর্ড হয়ে গেছে। এছাড়া আরে। ছটো জিনিষ আছে জমি উদ্ধার করবার পর বিলি করার কথা বলা হয়েছে। এই বিলি করবার ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা ভাগচাঘী থাকবে এবং জমি যাদের দখলে থাকবে, তাদেরকেই জমি দেওয়া হবে। এটা ঠিক পদ্ধতি নয়। আগে একজন ভাগচাবী ছিল, এখন আর নেই, জোতদার তাকে উচ্ছেদ করে কিছদিন আগে তার পেটোয়া কোন লোককে বসিয়েছে, এখন সে ভাগ্যবান হয়েগেল, জমি পেল। কিন্তু সাসলে যে ভূমিহীন, যে কিছু আগে ভাগচাষী ছিল, সে আর জমি পেল না। এই বিধানের পরিবর্ত্তন করা দরকার। তাছাডা রায়তি দেওয়ার প্রশ্নে Conditional করার দরকার আছে। তা নাহলে সব মালিকের হাতে চলে যাবে।

# [5-10 - 5-20p.m.]

আমি শেষ কথা বলছি এই যে আইন এর মধ্যে ভাল দিক নিশ্চয়ই আছে, গত ভূমিদংশ্বার আইন বা তার সংশোধনীর চেয়ে প্রগতিশীল এইটা অনেক বেশী। এবং এইটা ফ্ষকদের উৎসাহিত করবে তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এটা প্রয়োগ করা সব চেয়ে বেশী গোলমেলে হবে। কারণ প্রয়োগের ব্যাপার সেই আমলাতয়ের উপর। এবং এই শাসন যয়ের উপর ভরসা ক্রমকের নাই। তাই ভূমি বন্টন ব্যবস্থা এমন ভাবে করতে হবে যাতে ক্রমকরা উৎসাহ পায় এবং বন্টনের ব্যাপারে কোন অস্ক্র্বিধা না হয়। সেথানে আমলাদের উপর বন্টন ব্যবস্থা না রেখে আমাদের কয়েকজন সদস্য যে সংশোধনী দিয়েছেন যে ক্রমক সংগঠনের দ্বারা মজহুর সংগঠনের দ্বারা বা এই সব সংগঠন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে যদি বন্টন কমিটি করা যায় তাহলে আইনটার সাহায্যে সত্যিকারের ভূমিহীনরা জমি পাবে। আমি মাননীয় মদ্রিমহাশয়কে অয়্ররোধ করব এবং আশা করব্দুযে আগামী দিনে তিনি আরও অনেক সংশোধন করে আমাদের মন্তব্যগুলি মেনে একটা পুণাক বিল আনবেন।

# Shri Sheikh Sharafat Hussain:

डिप्टी स्पीकर सर, में आपके सामने आपके माःयम से डिपार्टमेन्ट को हिस्ट आकृष्ट करना चाहुँगा, वेस्ट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के इस्छामपुर सव डिविजन की तरफ से।

ये इस्लामपुर सव डिविजन १ नन्वर १६५६ में विहार का इलाका था। जसी दिन यह ट्रान्सफर होके बंगाल में आया। जब यह इलाका बंगाल में आया तो हम लोगों को इस्लामपुर सव डिविजन वालों को वहुत सी उम्मी दें दिलाई गई। इसके साथ-साथ हम लोगों को वहुत सा सब्जवाग दिखाया गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन वितता गया, हमलोग आहिस्ता-आहिस्ता गिरते गए। उसके बाद वजाय सब्जवाग के वहाँ के लोग धीर-घीरे पस्त होते गए। शायद स्पीकर सर, आपका मालुम होगा जो जमाना गुजरा सन् १६६४ और सन् १६६४ का, उसमें इस्लामपुर सव डिविजन में आंधी वह गईनुफान वह गया, वहां को माइना रिटयों पर। जिसका मिशाल खोजने पर भी और कहीं शायदन मिले।

हस्छामपूर सव डिवंजन माइनारिटो प्रधान इस्रांका है। वहां ज्यादा तादद में माइनारिटो के छोग रहते हैं। वह इलाका जो विहार से ट्रान्सफर होकर बंगाल में आया है, वह इस्रांका स्टेट रिहेविलेशन किमगन को रिपोर्ट के अनुभार हो आया है। उसके वारे में स्पीकर सर, में आपके माध्यम से डिटेल में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि हम इस्स्रामपुर सव डिवंजन वालों के साथ क्या-क्या वादा किया गया था? while making thus recommendation we have to take note of the fact that certin portions of Islampur Sub-division is pre-dominantly inhabited by Mushims who would be concerned by transfer of this area to West Bengal on the ground that linguistic and cultural rights might suffer and that the possible settlement of the displaced persons from East Bengal might dislocate their lives—It would therefore be necessary for the West Bengal Government to take effective steps such as, the recognition of special provision of Urdu in this area for education and official purpose.

में हि॰ स्पीकर सर, इस खाइन पर जोर देना चाहता हूं। The density of population in this area is such that there is little scope for any re-settlement of the displaced persons. The West Bengal Government would, therefore, do well to make a clear announcement to the effect that no such re-settlement would be undertaken. This Act would go a long way in our opinion in dispelling the doubts and fears सर, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हुँ कि वजाय इसके वहाँ के छोंगों के साथ जो शालूक करने के छिए वाद किया गया, उसका उल्टा वहाँ वहुत ज्यादा जूल्म किया गया। सन् १६६४ के वाद वहाँ ऐसे पड़यन्त्र चले कि मैं कहुँगा इसके छिए वहाँ जो गवर्नमेन्ट थी, वह दायी थी।

मेरे कहने का मतलव यह है कि जिस के पास दो बीघा जमीन बी-चार वीघा जमीन बी-पांच वीघा जमीन श्री या दश बीघा जमीन श्री—अण्डर सिलिंग लैण्ड था, उस पर जबरदस्ती कव्जा कर लिया गया। कुछ लोग रातों रात बाहर से आदमी मंगाकर जवरदस्ती कव्जा कर लिए। ऐसे जमीनों पर कव्जा ही नहीं किया गया बल्क इस्लामपुर सव डिविजन में वहाँ के अशाटों को लाकर उनपर डी० आई० आर० का प्रयोग किया गया। इसके लिए मैं गवर्नमेन्ट से अपीस कहाँगा। इस्लामपुर सव डिविजन में इतने ज्यादे लोग अरेस्ट हुए कि शायद ही वेस्ट वंगाल में कहीं छोग अरेस्ट हुए होंगे। उसके वाद भी वहाँ के छोगों की जमीने — माइनारटियों की, दो वीघा चार वीघा जो अण्डर सिलिंग लैण्ड था, उस पर जबरदस्ती कव्जा कर लिया गया। जिसका एक और मिशाल में आपके सामने पेश करना चाहता हुँ।

मुह्म्मद हुसैन के पास १ एकड़ ७० ढिस्मिल लगीन बी, उसमें से एक एकड़ १४ ढिस्मिल पर दूसरे ने कब्जा कर हिया।

मुह्म्मद इशाक के पास २ एकड़ ६० ढिस्मिछ जमीन थी, जिसमें से ६० ढिस्मिछ पर दूसरे ने कब्जा कर छिया।

मुहम्मद यूसूफ के पास एक एकड़ ६६ दिस्मिल जमीन थी, एसमें से एक एकड़ ६६ दिस्मिल पर दूसरे आदमी ने कब्जा कर लिया।

मुह्म्मद वसीरूचीन के पास टोटड लैण्ड एक एकड़ ६६ डिस्सिल था, जिसमें एक ६६ डिस्मिछ पर दुसरे ने कञ्जा कर छिया।

मुहम्मद फारूकी के पास चार एकड़ १६ दिस्मिछ जमीन भी, जिसमें से ३ एकड़ ८४ दिस्मिछ पर दुसरे ने कब्जा कर लिया।

ब्ह्रम्दु उजीक के पास १० एक इ १८ ढिस्मिछ जमीन बी, जिसमें से ३ एक इ ६८ ढिस्मिछ पर दुसरे आदमी ने कन्जा कर छिया।

À

मुसम्मात स्न्ताना खात्न के पास ८ एकड़ २ ढिस्मिल जमीन थी, जिसमें से ३ एकड़ ४३ ढिस्मिल पर दुसरे ने कन्जा कर लिया।

मुहम्मद नोआमन के पास १२ एकड़ ७० डिस्मिस जमीन भी, जिसमें से १ एकड़ ७८ डिस्मिस पर दुसरे आदमी ने कब्जा कर छिया।

मुसम्मात हफ्सा खातून के पास टोटल लैण्ड १ एकड़ १३ डिस्मिल था, जिसमें से १६ डिस्मिल पर दुसरे ने कन्जा कर लिया।

मुसम्मात सफूरा खारून के पास ८ एकड़ २४ डिस्मिस्र जमीन थी, जिसमें से ४ एकड़ ८२ डिस्म्ल पर दुसरे आदमी ने कब्जा कर छिया।

मुसम्मात मोमीना खातून के पास १३ एकड़ १ डिस्मिल जमीन भी, जिसमें से ३ एकड़ पर दुसरे ने कब्जा कर लिया।

मुसम्मात हवीवा खातून के पास १२ एकड़ ५६ डिस्मिल जमीन भी, जिसमें से १ एकड़ जमीन पर दुसरे ने कब्जा कर लिया।

मुसम्मात ताहेरा खातून के पास चार एकड़ ८३ डि॰ जमीन भी, जिसमें से एक एकड़ २६ डि॰ पर दुसरे ने कब्जा कर लिया।

गियासचीन के पास १६ एकड़ ३७ डिस्मिल जमीन थी, जिसमें से चार एकड़ पर दुसरे आदमी ने कब्जा कर लिया।

सायरा खातून के पास टोटछ लैण्ड ८ एकड़ ६० डिस्मिल था, जिसमें से २ एकड़ लेण्ड पर दुसरे ने कब्जा कर लिया।

मुसम्मात कलूआनी के पास कुछ २ एकड़ जमीन थी, जिसमें पूरे दो एकड़ पर ही दुसरे आदमी ने कब्जा कर लिया।

स्पीकर सर, में यही कहना चाहता हुँ कि उस तरह की बहुत सी मिशाले हैं, जिनको सामय न रहने की वजह से में आपके सामने पेश नहीं करपा रहा हुं। में अपीछ करूं गा कि लेण्ड रेमन्यु डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर साहब इस्लामपुर खब डिबिजन में स्पेशल कैम्प बन्दोबस्त करें और पहले की गबनंमेन्ट जो इसके छिए दायी है, उसका संशोधन अब करना चाहिए। पहले इस्लामपूर सव डिविजन से कांग्रेसी ही चुनकर अत थे, मगर बीच में वहां के लोग कांग्रेस को भूल गए थे। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति पर आसरा करते हुए, इस्लामपुर सव डिविजन की तीनों सीटो पर कांग्रेसी ही चुनकर आये हैं। वहां के लोगों को पूरी उम्मीद है कि उनके साथ इन्साफ किया जायगा। इस लिए डि० स्पीकर सहव, आपके माध्यम से आपील करूंगा कि लेण्ड रेभन्यू डिपार्टमेन्ट वहां पर स्पेशल केम्प कोर्ट कायम करे ताकि जो गल्तियां ह्ई हैं, उनका संशाधन किया जाय।

প্রীতৃহীন সামন্তঃ নাননার উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভায় আমি একজন ভূমিহীন সদস্য। সমস্যাটা অতি বিরাট যা পাচ মিনিটে বলা যায় না। একটু সময় আপনার কাছে চেয়ে নেবা। জানি সমস্যাটা বিরাট এই কারণে বললাম—বিশেষ করে বিল যেটা এসেছে সেটা হোল বোঝার উপর শাকের আটি। আমি ইকনমিল্ল পড়েছি। ইকনমিল্লে প্রডাকটিভ ল্যাণ্ড এবং আনপ্রডাকটিভ ল্যাণ্ড-এর কথা আছে। ইন দি টার্মস অব ইকনমিল্ল জমির ব্যাপারে প্রভাকটিভ ও আনপ্রডাকটিভ এই তুইই আওতার মধ্যে আসে। কারণ জমির মধ্যে ডাঙ্গা, ডহর, খাল, বিল আছে, বাস্ত আড়ে কলকাতা সহরের জমি আছে। জমির উৎপাদন ক্ষেত্রকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখবো যে জমি জমি উৎপাদন করে তার মূল্য কতথানি। আবার সহরাঞ্চলে যে জমি আছে তার মূল্য কতথানি। এটাই ৩-তে ১৯৭২ সালে একটা সিলিং করা হয়েছিল ৭৫ বিনা অথাৎ ২৫ একর করা হয়েছিল। অনেক জনকে জমি দেওয়া হয়েছে লাইদেন্স করে—আবার কাউকে কাউকে পার্মানেন্ট লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যাণ্ড বিকর্ম করে কেন প্

[ 5-20-5-30 p.m. ]

গ্রাম বাংলার শোষণকে মুক্ত করার জন্ম tax ঠিকমত ঠিক করার জন্ম জামর পরিমাণ কত ঠিক সেটা সুরকারের কাছে সঠিক তথ্য থাকার জন্ম। আমরা Land Reforms পড়েছি Estate Acquisition করেছি, জ্বি নিয়েছি, ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণও করিয়েছি। সব ভূমিহীন কি জমি পেয়েছে ? সব ভূমিহীনরা কিন্তু জমি পায়নি। এবারে মোটামুটি ভাবে নূতন আইন এসেছে পরিবার ভিত্তিক। পরিবার ভিত্তিকের defination পরে দেবো। জোতদারের ব্যাখ্যা, ক্রমকের ব্যাখ্যা, এটা দেওয়া প্রয়োজন। ক্র্যকের ব্যাখ্যা প্রকৃত জোতদারের যে ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যার terms বা use হয় তা আমরা এখনও প্রয়ন্ত জানি না। এক এক জায়গায় এক এক রক্ষ ভাবে হয়। আমরা দাধারণতঃ রায়তি স্বন্ধ হিদাব ব্যবহার করি। রায়তি স্বন্ধ আইনসিদ্ধ ব্যাপার। যদি আমরা পরিবারভিত্তিক জমির ceiling বেঁধে দিয়ে আমরা দেখি যে জমি উদুত হবে। माननीय C. P. I. একজন সদস্য বললেন যে ভূমিহীন কৃষকদের দেওয়া যাবে। সব ভূমিহীনকে কি দেওয়া যাবে ? যে ceiling করা হবে সেই ceiling এর পরেও কিন্তু প্রচুর ভূমিহীন থেকে যাবে যারা ভূমি পাবে না। আমি একজন ভূমিহীন। লেথাপড়া শিথে ক্ষেতে চাষ করতে যাই। আমিও কুষকের ছেলে, চাষীর ছেলে। কৃষক বলতে যা বোঝায় যে মাঠে কাজ করে tillers of the land আমিও tillers of the land. বেকার যুবক। জমি পাবার আমারও অধিকার আছেল oeiling করার পরে আমাকে 🗣 জমি দিতে পারবেন ? মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি একথাজিজ্ঞাসাকরি? পরিবারের কথার আলোচনা পরে করছি। সমস্তাটাতা নয়, সমাজ-তল্লের পথে এগিয়ে যেতে চাই। অনেক পথ আছে সেসব পথের কথা পরে বলবো। পরিবার

ভিত্তিকের কথা এদেছে, আমাদের গ্রামবাংলায় আমরা কি? যারা ৭৫ বিঘা জমির মালিক নারা কি বড **লোক** ? তারা কি বিরাট উচ্চ মধাবিতে, বিরাট বড লোক ? আমি কিছু মনে করি না। আজকের দিনে ৭৫ বিঘা জমির দাম ৭৫ হাজার টাকা। সই জায়গায় কলকাতার তিন কাঠা জমির দাম তিন পনেরো ৪৫ হাজার টাকা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ৪ কাঠা, ৫ কাঠা জমির মূ**ল্য প্রামের ৭৫ বিঘা জমির স্মান। গ্রামবাংলায়** আজকে ৭৫ বিঘা জ**মি কয়** জনার আছে ? থুব কম লোকের আছে—প্রায় নেই বললেই চলে। ১০ বিঘা, ১১ বিঘা, ১২ বিঘা করে আছে, তারা মধাবিত বা নিম্ন মধাবিত প্রাায়ও পড়ে না। আজকে গ্রামবাংলার চিত্র এই। Ceiling করুন তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু গ্রামবাংশার অর্থনৈতিক দিকের কথাও চিন্তা করুন। গ্রাম বাংলার কথাও চিন্সা করতে হবে। পরিবারের defination দিয়েছেন--য়ে স্বানী, স্বী, অবিবাহিত ছলে-মেয়ে। খব ভালকথা, আমরা অনেক পরিবারের কথা জানি। পরিবারের কথা actual কোথা থেকে এসেছে. কাকে কাকে নিয়ে পরিবার হয় বিয়ে করলে পরিবাব হয় কিনা ১ পরিবারের এক ছেলের বিয়ে হয়ে গেল, বিয়ের পর কি হল ে তার যদি ১০ কাঠা জমি আকে সেখানে কিন্তু সে রায়তি প্র্যাব্দত হয়ে যায়। অবিবাহিতের ক্ষেত্রে হল কিন্তু বিবাহিতের ক্ষেত্রে হ'ল না। ছেলে মেয়ের defination-এ দেখান হল। একটি ছেলে এ একটি মেয়ে। একটি ্ছলে ceiling হবার পরে জন্মগ্রহণ করলো : সরকার কি তাকে জমি দেবে ? একটি ্ছলে মরে ্গল সরকার কি তার জমি কেন্ডে নেবে ? কাজেই কোন clear identification এই বিলে নেই। এই বিলে সেটা থাক। উচিৎ ছিল কিন্ধ সেটা আমরা দেখতে পাই নি। তারপর পরিবার ভিত্তিক জমি ceiling এর ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সমাজের উপর একটা বিবাট আঘাত আসবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্র, কিছ কিছ গ্রামবাংলার সমাজের কণা আমি জানি। মুসলিম পরিবারে ভাই বোন বিবাহ হয় এই জমি রাথার জন্স। হয়ত একটা এমন আঘাত আসতে পারে জমিটাকে বাচাতে হবে ে ভাই-বোনের মধ্যে তাহলে জমিটাকে আঁকিছে রাথার জন্ম যে পথের দিকে কি থাস্বে ? সম্বেপর নয়, সোসাল স্থাজিক infuture-এ হয়ত এমন একটা অবস্থায় এসে আমরা পৌছতে পারি সেখানে জমির প্রবলের একটা প্রবলেম হয়ে দাঁডারে বলে আমি মনে করি।

যদি সমাজতন্ত্র করতে চান তাহলে আমাদেব বাজস্বমন্ত্রী মহাশ্য় জমিগুলিকে সব নিয়ে নিন এবং নিয়ে সমবায় ভিত্তিতে করুন। এক একটি পরিবারে এক বিঘা থেকে এক বিঘার সেয়ার হবে, 
ে বিঘা থেকে ৫০ বিঘার সেয়ার হবে, এইভাবে সেয়ার-এর ভিত্তিতে চায় করার বন্দোবন্দ করুন।
সেয়ার করে তাদের লোকদের দেবার চেই। করুন, এইভাবে কিন্তু আমাদের এগোন দরকার।
এই সব এাাকচুয়্যাল ডোকনেসন প এই ডেলিনেসন অস্কুমান্ত্রী কিন্তু জমির সিলিং করা যায় না,
সমন্ত্র। তাই আমি বলতে চাই মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহাশ্য় যেন এদিকটা একট চিখা করে
দেখেন। একটি পরিবারে পিতা, অববিবাহিত ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে যৌথ পরিবার আদে,
আর একজনের পরিবারে যদি ৪।৫ ভাই থাকে তাদের জমিজমা কিভাবে সিক হবে সেটা দেখা
দরকার। কাজেই পরিবারের ডেলিনেসনটা সিক করুন। শুধু তাই ন্য, পরিবারের কর্তা আমি
হলাম, সেই জমি আমার বিক্রী করার রাইট থাকবে কি না সেটাও দেখতে হবে। অনেক সময়
দেখা যায় যে সেই জমি আমুছে আছে সমগ্র জমি আমি বিক্রী করে দেব। আমি যদি বিক্রী
করে দিই তাহলে আমার ছেলে মেয়েদের আপতি থাকবে কিনা, ছেলে-মেয়েরা সেখানে কি ধলবে
সে জিনিদের স্পট্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন ছিল। কারণ পরিবার ভিত্তিতে কথা ওঠায় প্রত্যেকটি
পরিবারের জমিটি হচ্ছে সামগ্রিক অংশ। সেদিকটা চিন্তা করার দরকার আছে বা আমি বিক্রী
করে দিলাম ছেলে মেয়েরা হাওয়ায় ভেদে বেড়াল, সেখানে তাদের রাইট থাকল কিনা সেটা দেখা

দরকার। হিন্দু ম্যারেজ এটি কি আছে? মেয়ের যদি বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে হয়ে যাবার পরেও সে কিছ বাবার সম্পত্তি দাবী করতে পারে। একটি ফ্যামিলি ছেড়ে অন্ত একটি ফ্যামিলিতে চলে গেল বটে, কিছ দেখানকার সম্পত্তির দাবীদার হল, এখানকার সম্পত্তির দারীদার হল এক সলে। কাজেই হ উইল বি দি ওনার অব দিল্যান্ড, জমি দাবী করার অধিকার কার থাকবে, জমিটা নেবার অধিকার কার থাকবে এই সব কথা চিন্তা করা দরকার এবং তারপরে পরিবার ভিন্তিতে সিলিং-এর কথা চিন্তা করন এবং পরিবারের ভিন্তি আয়ত্বে আনার চেটা করন। তা নাহলে পরিবার ভিন্তি করতে গেলে প্রামবাংলায় আগুন জলবে, গ্রামবাংলায় জমি নিয়ে ফটকাবাজী চলবে, আরো অনেক জিনিস চলবে। সি. পি. আই. এর বন্ধুরা বর্গাদার উচ্ছেদের কথা বলেছেন। ১৯৬৭।৬৯ সালে বর্গাদার উচ্ছেদের ব্যাপারে সবাই কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন। তার মধ্যে প্রাক্তর্যাল যারা ৪০।৫০ বছরের বর্গাদার তারা পর্যন্ত উচ্ছেদ হয়ে গেল, তাদের কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় সে সম্বন্ধে এই বিলে কিছু আছে কি? ল্যাণ্ড সার্ভে করুন, সিলেক্ট কমিটি তৈরী করুন। ল্যাণ্ড সার্ভে করে যারা জমি থেকে উছ্ছেদ হয়ে গেছে সামগ্রিকভাবে তাদের কথা আগে চিন্তা করুন এবং বর্গাদারের ক্যায় অধিকার রাথার চেটা করুন। ধুলুবাদ।

ঞ্জিকি লাল মণ্ডল: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কিছ বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। আজকে যে বিলটি এসেছে সেটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসেছে বলে এর মধ্যে কতকগুলি জাটি আছে। এই বিলাটতে যদি জেলা ভিত্তিক জমির উর্দ্ধসীম। নির্ধারিত করা হত তাহলে আমার মনে হয় ভাল হত। আমাদের মালদহ জেলার কথা আমি বলচি। মালদহ জেলায় ৫২ বিঘা জমি উদ্ধৃসীমা ঠিক হয়নি। মালদহ জেলার মানিকচক, কালিয়াচক থানার অনেক জমি গঙ্গার ভাঙনের মূথে। আজকে হয়ত ৫২ বিঘার মালিক অনেকে আছেন। কিন্তু বিগত যে কয়েকটি বন্সা হয়ে গেছে তাতে দেখা যাছে যারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন তারা আজকে অভাবগ্রন্থ হয়ে পডেচেন। কাজেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একই আইন না হয়ে জেলাভিত্তিক আইন হওয়া উচিত। তাছাড়া আর একটি জিনিস যেমন চা বাগান, পুকুর, ভেড়ী ইত্যাদি সিলিং এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক হয়নি। কেন না অনেকে ২য়ত পুকুর কিছা ভের্ডী করে অনেক জমি রেথেছেন এবং এটা অক্সায়ভাবে রেথেছেন। পরিবারের সংজ্ঞা সম্বন্ধেও অনেক সদস্য আলোচনা করেছেন। এই পরিবারের সংজ্ঞাটা আমার মতে ঠিক হয়নি। আমর। সকলেই জানি যে বাঙালী পরিবারে বিধবা বোন, পিসী, মাসী ইত্যাদি অনেক থাকেন। তাদের সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয়নি। যদি কারো পরিবারে এইসমস্ত সদস্ত থাকেন তাহলে সেই পরিবারের কর্তা যিনি তিনি যদি না দেখেন তবে সরকার কি তাদের দেখাগুনা করবার ব্যবস্থা করবেন। অতএব পরে যথন বিলটি আসবে তথন পরিবারের সংজ্ঞার পরিবর্তন করা দরকার।

# [ 5-30—5-40 p.m. ]

একটা কথা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলব। আমার মনে হয় জমি যথন সরকারের বর্তাবে তথন সেই জমির ক্ষতিপূরণ গভর্ণমেট যাতে থুব তাড়াতাড়ি দেয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আমরা জানি, ৭৫ বিঘার যে সিলিং হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ অনেকে পায় নি। ফলে এককালে যারা বড় জোতদার ছিল তারা বর্তমানে খুব অস্থবিধার মধ্যে পড়েছে। অতএব বিলে এটা থাকা উচিছু ছিল যে, যে মুহুর্তে জমি সরকারে বর্জাবে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। হাই হোক, মাননীয় মন্ধিমহাশয়-এর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি, বলছি যে পরে যথন বিলটা

পরিবর্তিত আকারে আসবে তথন সে সমস্ত ক্রটির কথা এখানে যাতে আলোচনা হয় সেগুলি যাতে দূর করা যায় সে দিকে মন্ত্রিমহাশয় দৃষ্টি দেবেন। এই বলে যদিও বিলটা ক্রটিপূর্ণ তবৃও এটাকে সমর্থন করে শেষ করছি।

**ঞ্জিবিমল দাসঃ** মাননীয় উপাধ্যক মহাশয়, আজকে ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় যে ভূমিসংস্কার বিলটা এনেছেন সেটা বিলছে হলেও তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকলেও আমি সেটাকে অভিনন্দিত করছি। যেদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেদিন অক্যাক্ত মাহুষের সাথে সাথে আমাদের দেশের চাষীরাও ভেবেছিল এবারে তাদের ছঃথের দিন মিটে গেল, তাদের জ্বামর কুধা এবারে মিটবে। তাই সেদিন থেকে এই ভূমিসংস্কারের দাবী আমরা প্রচণ্ডভাবে করেছিলাম। প্রথম দিকে আপনাদের মনে আছে বার বার বাংলাদেশের মাটি চাধীদের চোথের জলে ভিজে গিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে দারিন্ত্র, বৃভুক্ষ, অনাহার আজও লেগে আছে। কিন্তু কুষকদের চেতনা বাড়লো যে ক্লমকের দিনগুলি ছিল কান্নার ধারাপাত সেই ক্লমকের দিনগুলি বিজোহের দিনে পরিণত হয়ে উঠল। আপনারা জানেন, তারপরে হাডোয়া, সন্দেশথালি, কাক্ষীপে ক্ষক সংগ্রাম ক্লক ২ল। আমরা একথা জানি, যে দিন বাদ বিসম্বাদ মিটে যাবে, যেদিন সতিয় গ্রামাঞ্চলে অর্থনীতিতে একটা রূপান্তর আসবে, গ্রামের মাহুষের জীবনে স্থুথ শান্তি আসবে সেদিন বাংলা-দেশের কৃষক সমাজের শ্বতির রাজধানীর দিগতে ভেসে রাতি শেষের শুক্তারার মত একটি সংগ্রামের কাহিনী জলজল করে জলবে, সে হচ্ছে কাকদীপের ক্ষক সংগ্রামের কাহিনী। স্থার, আমরা জানি কাকদ্বীপের কৃষক সংগ্রামের পটভূমিতে প্রথম বাংলাদেশে ভূমিসংস্কার আইন এসেছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের ৫ই মের পরে জমি যে হন্তান্তরিত বে-আইনী করা হয়েছিল সেদিন থেকে জোতদাররা কিন্তু একটির পর একটি চক্রান্ত করেছিল। বিভিন্ন কায়দায় তারা লক্ষ **ল**ক্ষ ্ববিঘা জমি লুকিয়ে রেথেছিল। আমি এমন একটা জেলা থেকে এসেছি যেখানে স্থার, জোতদাররা শুধু তাদের আত্মীয়ম্বজন বা চাকর বাকরদের নামেই জমি লুকিয়ে রাখেনি, মেথানকার একজন জোতদার তার প্রিয় হাতী মাতঙ্গিনীর নামেও ৭৫ বিঘা জমি লুকিয়ে রেথেছিল। কাজেই বিভিন্ন কায়দায় জোতদাররা জমি চুরি করে আইনকে বুকাংস্কৃষ্টি দেখাবার চেন্তা করেছিল। আমার জেলার একটা জায়গার কাহিনী আমি জানি যেথানকার জোতদ।ররা তাদের গ্রামের বশংবদ লোকেদের নামে জমি রেজিষ্টি করে দিয়েছিল আছকে যথন তাদের ছেলেরা সাবালক হচ্ছে তথন তারা আবার সেই বশংবদ লোকেদের কাছ থেকে তাদের ছেলেদের নামে জমি কিনে নিচ্ছে। আর এমনি করেই তারা আইনের সমস্ত উদ্দেশ্যকে বার্থ করে দিতে চেয়েছিল। আজও যে আইন আসছে নিশ্চয়ই সেটা অন্তান্ত আগের আইনের চেয়ে অনেক বেণা শক্তিশালী, এতে অনেক কাঁক ভরাট করার চেঠা করা হয়েছে তবুও কি**ন্ধু এরমধ্যে অনেক ফাঁক থে**কে যাবে। স্থার, আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, যথন আমরা এই আইন পাশ করতে যাচ্ছি তথন কিন্তু গ্রানের জোতদারের চক্রান্ত ফেনিয়ে উঠেছে। স্থার, আপনি জানেন, যে সমস্থ কার্থানায় নিয়োগপ্ত দেওয়া হয়ন। আমরা মালিকদের বলি কার্থানার মন্ধুরদের নিয়োগপত্র দাও, এরজন্য আমর। অনেক আন্দোলনও করেছি কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাবেন জোতদাররা তাদের ক্ষকদের নিয়োগপত্র দিচ্ছে। আসল উদ্দেশ্রটা কি ? জ্বোতদাররা কি এতই মহৎ হয়ে গেল, উদার হয়ে গেল ? না, তা নয়, আসল উদ্দেশ্ত হচ্ছে, যার। ভাচাধী ছিল পুরুষাযুক্তমে তাদের ভাগচাষ থেকে উচ্ছেদ করে মজুর হিসাবে শিথিয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে আইনের চোথে ফাঁকি দেওয়া যায়। এই চক্রাস্ত তারা স্তব্ধ করেছে। কাজেই বলতে চাই, এই ফাঁক ভরাট করা উচিত; তা না হলে এই আইনের আসল উদ্বেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দিতীয় কণা আমি বলতে চাই মেছোদেরীকে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া

হয়েছে। ২৪-পর্যানা জেলায় অনেক অসাধ সেটেলমেণ্ট কর্মচারী জোতদারদের তই করবার জন্ম মেছোঘেরী বলে রেকর্ড করে নিয়েছে। একথা ঠিক যে আমি যে জেলা থেকে এসেছি সেই জেলায় ফলের বাগান রয়েছে, এই ফলের বাগানের জন্ম আলাদা সিলিং করা হয়েছে। আমি মনে করি মাতৃষ ধান চাষ করে কি অপরাধ করছে। ধান চাষ করলে মাতৃষ যে সিলিং পাবে ফলের বাগান থাকলে আরে।বেশী সিলিং পাবে। কাজেই আমি মনে করি সমগ্র সিলিং এর মধ্যে বাগানকে অন্তর্ত্ত করা উচিত ছিল, এরজন্ম আলাদা সিলিং করা উচিত হয়নি। জোতদারর। আরো বেশা জমি রাখবার স্থযোগ পেল, এটাই হচ্ছে আমার মল বক্তবা। ততীয় কথা আমি বলি আজকে আমরা যথন জমি বিতরণ করতে যাব তথন একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে আমরা জমির রায়তি থক দিতে যাচ্ছি, যাদের জন্ত আমরা এই আইন করছি সেই গ্রামাঞ্চলের ক্রয়কদের মধ্যে জমি বিতরণ করে গ্রামীন অর্থনীতিতে একটা রূপান্তর আনর এজন আমরা এই আইন করতে যাচিছ, তানা হলে দেশ এগোতে পার্বেনা এবং গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে গ্রামাঞ্চলের মান্ত্রের ক্রয় ক্ষমতা বাডেনি বলে আমাদের আভান্তরীন বাজার বাডেনি । যে দেশে ৮০ ভাগ মাগুষ শিক্ষিত সেই দেশে এত বেকার সমস্থা নেই, অথচ আমাদের দেশে ২২ভাগ শিক্ষিত হতে না হতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাডছে। শিল্প কারথানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,গ্রামের মান্তবের ক্রয় ক্ষমতা নেই, কি করে তারা শিল্পজাত ত্তব্য কিনবে। সেজ্য গ্রামীন অর্থনীতিতে যদি রূপান্তর আনতে হয়, গ্রামীন মালুযের জীবনে স্তথ সমূদ্ধি আনতে হয়, যদি আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকি যে আমরা জমি বিলি করব ভূমিহীনদের মধ্যে তাহলে একথা মনে রাখা উচিত যে আজকে আমরা যাদের রায়তি স্বত্ত দেব ারা যাতে সেই রায়তি স্বত্ব লায় রাখতে পারে, তারা যাতে আবার সেই জমিতে ফাল লাঞ্চল বীজ সার যোগাড় করতে না পেরে সেই জমি বিজি করতে না পারে, জোতদার যাতে সেই জমি ফিরিয়ে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হলে এই আইনেয় উদ্দেশ ব্যব হয়ে যাবে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই কথা বলতে চাই যে অন্তান্ত য়ে সমও ভূমিসংখার আইন এসেছিল তারচেয়ে এই আইনটা হয়ত খনেকটা বলিষ্ঠ। কিন্তু এই জাইনের মধ্যে যে ক্রটি বিচ্যাতি রয়ে গেছে যথন পুণাফ বিলা আমবে তথন এই সমস্ত ক্রটি বিচ্যাতি দুর করে দিয়ে সত্যিকারে এমন একটা আহন করা যাবে যে আইন ানঃসংশয়ে গ্রামাঞ্জের দারিজ, বৃত্ত্ব্যু, মনাহার মিটিয়ে দিয়ে নবজাবনের স্বপ্ন লাগাতে পারবে। এই কয়েকটি কথা বলে আমি এই আইনকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি।

শ্রীজ্যোতিময় মজুমদার ঃ মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমিসদ্ব্যবহার এবং ভূমিসংস্কার রাষ্ট্রময়া মহাশয় আজকে আমাদের সামনে যে বিল উআপন করেছেন সেই বিলকে উআপন করার সময় তিনি একটা বিশেষতে বিশেষত করেছেন, বলেছেন ঐতিহাসিক বিল। মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ঐতিহাসিক শক্ষটা এসেছে হতিহাস থেকে, আর ইতিহাস শক্ষটা ইতিপুনে বাওতে বেসব ঘটনা ঘটোছল সেইসব ঘটনা, সেইসব আফারিক অথে এই বিল ঐতিহাসিক নয়। এই বিল যথন এখনও পূর্ণাপ বিল নয় তথনহ এই বিলকে সমথন করা যায় না। কন পূর্ণাপ নয় প্রশ্ন উঠতে পারে। এই বিলের আসল শ্লিরট কি ৄ এই বিলের কি একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের বৃকে কোন মাহ্যকে আমরা হাণ ইেইরের বেশা জমি রাথতে দেব না? ঘদি এই স্পিরিট হয় তাহলে বলব এই বিল উআপন করার প্রয়েজন নেই। আর যদি এই বিলের এই স্পিরিট থেকে থাকে যে আমরা গরীবী হঠাব আমর। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করব, আমরা প্রাবাংলার বৃকে কোন জাতনুট্রের হাতে সাধারণ মাহ্যকে শোষণ করতে দেব না তাহলৈ আমি আশা করব সেই স্পিরিট নিয়েই সরকার এই বিল উআপন করেছেন। কি ভ্

তৃঃধের কথা গ্রামবাংলার বৃকে একজন জোতদার বা জমির মালিকের ৭০ বিঘা থেকে যথন ৬০।৬১ বিঘার নেমে এসেছে তথন সলে সজে তিনি ৬০।৬১ বিঘার উর্ধে যে সমস্ত জমি রয়েছে সেই জমিগুলি বিক্রি করতে হুরু করেছেন এবং এই জমি কারা কিনছেন, না, যাঁরা ৭।৮।১০ বিঘার জমির মালিক অর্থাৎ নিয় মধ্যবিত শ্রেণীর মাহুষ তারা।

[5-40-5-50 p.m.]

এব পরে যথন সরকার থেকে তার কাছে নোটিশ যাচ্ছে যে তোমার জমি ভেই হবে, আগে ্সই জমির মা**লিক** যে বিক্রি করেছে নিমুমধাবিত্তকে সেই জমির দাগু নম্বর এবং প্রতিয়ান নম্বর সরকারের কাছে পার্ঠিয়ে দিয়েছেন যে এই ছমি থাস সরকারের হাতে ক্রান্ত করলাম। অধাক্ষ মহাশ্য়, পাঁচ সাত বিঘা জমি কিনেছেন, কোন অপরাধ তাঁর। সরকারের জেলা অফিস ্থকে তার কাছে যাছেছ সে জমি যথন রায়তি স্বন্ধ করে দিতে চাছেছন তথন আমরা দেখতে পাছিছ সেই ভুমির মালক অন্য লোক। সেই জুমির মালিক পাঁচ ছয় কি সাত বিঘা জুমির মালিক হয়ত ্য দেও হাজার বাত হাজার টাকা দিয়ে গায়ের রক্ত জল করে সেই জমি কিনেছে। বলন আনজ সেই জমির ক্ষতিপরণ কে দেবে? ঐ ৫।৭ বিঘা জমির মালিকের দাবী। আজকে এই বিলের ধারায় বলবো যে সেই জমির মালিকের কাছে থেকে ক্তিপুরণ আদায় না করে যে বিক্রি করেছে তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। এই বিলে এ সব নেই। সেইজন্ম এই বিলকে পুর্ণাঙ্গ বিল বলতে পারবোনা। দিতীয়তঃ, যে পরিবার ভিত্তিকের কথা এই বিলে বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপুনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন আমাদের পশ্চিমবাংশায় যে আমলাতান্ত্রিক অফিসারের দল বসে আছেন তাঁদের কথা। আজ পশ্চিমবাংলায় এই সরকার চলাকালীনও যে প্ৰশাসনিক অবস্থা যে পুলিশি অবস্থা চলেছে তা আপনি জানেন। আজ একটা **আমলাতাৰিক** অফিসার যা আছে দেখতে পাবেন যে পরিবারের সংখ্যা ৫ থেকে ৭ হয়ে যাছে। সন্তান জন্ম গ্রহণ ১ করতে নাতা সত্তেও একটি পরিবারের সংখ্যা ৫।৭।৮ হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় হয়ত বলবেন যে পুলিশ ভেরিফিকেসান করবো। পুলিশ ভেরিফিকেসানের কথা আমাদের শোনাবেন না, আমাদের দেশে একজন পুলিশকে ১০।১৫।২০ টাকা দিলে পরিবারের সংখ্যা ৮ থেকে ১০ করতে পারে। এটা বাস্তব সত্য। এটা এই বিলের সংশোধন করা উচিত ছিল। ততীয়ত:. আমরা দেখতে পাচ্চি এই বিল উত্থাপন করবার সময় গ্রামবাংলার বুকে জমিদার যে জমি ছেডে ুগছে তা ভূমিহীন ক্লুষককে দেবার প্রচেষ্টা আছে ঠিক কথা। কিন্তু আমি একজন ব্যক্তি যার একসঙ্গে মেদিনীপুরে দশ বিষা, পুরুলিয়ায় ১৮ বিষা, দার্জিলিং-এ ৬ বিষা ভমি আছে। আপনি বলন পশ্চিমবাংলার আমলাতাস্ত্রিক অফিসারেরা বিভিন্ন জেলায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এইভাবে ছিটে ফোটা ছড়িয়ে আছে তাকে ধরে উদ্ধার করতে পারবেন? আসল জমির পরিমাণ বার করতে পারবেন ? ভুগ তাই নয় পশ্চিমবাংলায় এরপ অনেক ব্যক্তি আছেন যার আমি ভুরি ভুরি উদাহরণ দিতে পারি যার পশ্চিমবাংলায় জমি আছে, বোম্বেতে জমি আছে, মাদ্রাজে জমি আছে. তার জমির পরিমাণ কি করে নির্দ্ধারিত হবে তার কোন ঘোষণা ন্যাদিলীতে জমি আছে। এই বিলে করেন নি। এই বিলকে পুর্বাঙ্গ বিল আমি বলতে পারবো না। আমি আশা করবো ভূমিসংস্কার ও সদব্যবহার দপ্তরের মন্ত্রী এই সমস্ত দিক বিচার বিশ্লেষণ করে একটা নুতন বিল -ইত্থাপন করবেন। আজকে আলোচনার প্রথম দিকে এ্যাডভোকেট জেনারেল উপস্থিত ছিলেন. এখন তিনি নেই থাকলে তাঁর কাছে আমি জানতে চাইতাম। আমি আশা করবো সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে নবরূপে একে নিয়ে আসবেন, এইভাবে তাড়। করে বিল পাশ করার य हेक्का का त्थरक विद्राव शांकरवन। वरनमां वदम। क्या हिन्स।

**প্রাদিশির কমার ইজোর:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রিমহাশয় যে বিল এনেছেন তার জক্ত আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা নির্বাচনের আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলাম যে আমরা সমাজতত্ত্ব আনব, জমিতে চাবীর অধিকার স্বীকৃত হবে। চাষীকে জমি দিতে **रत्य अठोरे हिम श्र**थान कथा। वर्जमान विरम एकार्त क्रियेत मिनिः, शतिवादात मःका अवः বর্গাদারের উদ্ধরাধিকার প্রভৃতি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাতে আমরা মনে করি ভূমি সমস্তার মত একটা জটিল সমস্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমরা এটা গ্রহণ করতে পারি। মদ্রিমহাশয় আমাদের কথা দিয়েছেন যে এর পর তিনি আরও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠা করে—একটা বিল এসম্বন্ধে নিয়ে আসবেন এবং তাতে সাধারণ মাহুষের স্বার্থ রক্ষিত বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে এই বিল আনার একান্ত দরকার ছিল। এই বিলের প্রয়োজন আৰু আছে। আমরা যেভাবে আজ ভূমি সমস্তা এবং চাষীদের সমস্তার মুখোমুখি হয়েছি তাতে জমির সিলিং করে দিয়ে যাতে সরকারের হাতে জমি আসে এবং সেই জমি ভমি-**হীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায় সেদিক থেকে এই বিলে অবশ্য কিছু কিছু জিনিষ** সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। যেমন এই বিলে জমির শ্রেণী বিকাস ও আরও সমীক্ষার দরকার ছিল। পশ্চিম বাংলার এদিকে ৬ বিঘা জমির যেরকম স্কবিধা হবে, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি বা কুচবিহারে ৬ বিঘা জমি দিলে সে সমস্থার সমাধান হবে না। এরকম আরও কিছ কিছ জিনিব আছে যা এই বিলে থাকা বাস্থনীয় ছিল। আজ যেটা বড সমস্তা সেটা হচ্ছে বর্গাদার সমস্তা। আমরা দেখতে পাচ্চি জমি থেকে বর্গাদার উচ্চেদ করা হচ্চে। তাদের স্বার্থ সব জায়গায় রক্ষা করা হচ্চে না। वर्गीमात्रामत चार्थ त्रका किভाবে कता गांग्र मतकात्राक तम विश्वास आंत्र अ मार्छ श्ट श्ट श्वा সরকারের এই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি যে বিভাগের উপর ক্রন্ত সেথানেই সবচেয়ে বেণী তুনীতি আছে। আমি প্রস্তাব করি সরকার নিশ্চয় এ বিষয়ে সচেষ্ট হবেন বিলকে কিভাবে ভালভাবে বান্তবান্নিত করা যায়। অতীতে দেখা গেছে সরকারের সদিচ্ছা ছিল কিন্ধ তা নই হয়ে যায় আমলাতন্ত্রের মনোভাবের জন্ম এবং তারপর বাস্তবক্ষেত্রে রূপদানের অভাবে। বর্তমানে যে বিল আনা হয়েছে তাকে বাস্তবে কিভাবে রূপায়িত করা যায় সে বিষয়ে সরকারকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহণ করতে হবে এটাই আমরা আশা করি। আমরা দেখেছি ভুমি বণ্টন ব্যবস্থার উপযক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি বলে এবং ভুমি বন্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে যুক্তফ্রন্টের আমলে একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সারা বংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। আমার যদি ভূমি সমস্থার কথা সম্যুকভাবে উপলব্ধি না করতে পারি এবং এর যদি স্মষ্ঠভাবে সমাধান না করি তাহলে আরও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হতে পারে। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন সব দিক বিচার বিবেচনা করে এর পর তিনি একটা comprehensive বিল নিয়ে আসবেন এবং ভ্রিহীন মানুষদের সমস্থার সমাধান হবে এই আশা নিয়ে আমি শেষ করছি।

[ 5-50—6-0<sub>0</sub> p.m. ]

শ্রীক্ষামিনী রায়ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনিও বহুদিন এই বিধানসভার সদশু ছিলেন এবং এখনও আছেন এবং আমিও ছিলাম। বহুদিন আমরা আলোচনা করেছি ভূমি সংস্কার নিয়ে। এখন আমাদের উদ্দেশ্যটা কি ? আমরা যা করতে চাই তার কতগুলো মূল নীতি আছে, মৌলিক নীতি আছে সেই নীতি অমুষায়ী। Third plan directive principle ৪৮ পাতায় বলা হয়েছে to achieve self-sufficiency in food grains and increase agricultural production to meet the requirements of industry and export. এখন এইটা যদি মূল নীতি হয় তাহলে আমাদের নীতি অমুষায়ী আমাদের পক্ষে আইনগুলো তৈরী কয়তে হবে। এই যে তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে যে মূল্যায়ন হয়েছে সেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার রচয়িতেরা

<sub>হ</sub>ারা আছেন তাঁরা বলে গিয়েছেন এই যে জমির ক্ষেত্রে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় যেখানে ভাগচাবীরা প্রচুরভাবে আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ভাগচাবীর সংখ্যা বেণী এবং এই লাগালায় প্রথাতেই চাষ হয় যাদেরকে আমরা বলি স্তিকোর উৎপাদক অর্থাৎ বিষেদ্ধ প্রডিউসার. এদেরকে অধিকারে রাথতে হবে. তাদের অধিকার বাডাতে হবে। সেইদিকে মূল্যায়ন কমিটি বলে গিয়েছেন টেক্সান্সি রাইটস বা প্রজাস্বত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে এত বছর হয়ে গেল চতথ পরিকল্পনায় আমরা পৌছচ্ছি, আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেই অফ্যায়ী আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত। আমরা এই আইনের পরিবর্তন কর্জি. উৎপাদন বাডাবার জন্ম, উৎপাদকের অধিকার রক্ষার জন্ম। সেইদিকে কত্ট্রক এগোতে পারছি সেইটা হচ্ছে মাপকাঠি। প্রথমেই আসি এক নম্বর ক্লজে তার ভ'নম্বর উপধারায় কি করছেন ? প্রজাক্ত দিচ্ছেন ? না। উচ্ছেদ বন্ধ করছেন ? না। উনি যে সংশোধনীটা এনেছেন সেই সংশোধনীর মানেটা কি ? সেই সংশোধনী বলছে যে সেকসান ১৪ থেকে ২০-এর দুধো ১৪ বাদ দিয়ে ১৫ থেকে ১৭ এণ্ডলোহচেছ বর্গাদার সংক্রাক্ষ। উচ্ছেদ রয়েছে এব মধো। এইটা ১৩ই জুলাই, ১৯৭০ সাল থেকে আরম্ভ হচ্ছে এবং এই সেকসানটা ১৩ই জুলাই, ১৯৭০ সাল ,থকে আরম্ভ করতে চাইছেন। অন্ত কথা। আজ পর্যান্ত আইন আছে যথনই ব্যবস্থা হয় তথন থেকে চালু হয়। কাজেই এর মানেটা কি? ১৩ই জলাই, ১৯৭০ সালের আগে ্য সমস্ত ভাগচাধী উচ্ছেদ হয়েছে এই আইনে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে রক্ষা কবচ দিতে। পারবে না, প্রজাস্বত্ব দেওয়া তো দুরের কথা। প্রচর ভাগচাষী উচ্ছেদ হয়েছে তাদেরকে আমরা বাঁচাতে পারবোনা। তাহলে ১৯৭০ সালের আগে হচ্ছেনা। এখানে এই সম্পর্কে উনি যদি একটা জিনিস করতেন তাহলে ভাল হতো। আমাদের পক্ষ থেকে যে সংশোধিনী আছে ১৯৬৭ সাল প্রেকে এটা প্রয়োগ করা উচিৎ এবংwith respective effect করা উচিত। তাহলে একটা জিনিষ ব্রুতাম স্বস্ত দিতে পারছেন না, বিজ্ঞ কয়েক বছরের মধ্যে বে ভাগচাধীরা উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে াদেরকে রক্ষা করতে পারছেন ? এখানে একটা সন্দেহ আছে মনে মনে বলতে হয় যে ্মাটিভেটেড। কিন্তু উনি যে বাবসাথে ছিলেন তাতে সং লোক বলে জানি। তাই সেটা বলছি না। এই শেষকালে উনি হস্তান্তর সম্পর্কে যতটুকু স্থবিধা দিচ্ছেন কিন্তু পরে হস্তান্তর চলবে না। বাই হোক, জমিটা বরান্দ করে একটা রক্ষা কবচ দিয়েছেন। উনি যদি ১৯৬৯ দাল থেকে ভাগচাষীদের রক্ষা কবচ দিতেন তাহলে ভাল হতো। এখানে ১৪ থেকে ২০ ধারা এইরকম ভাবে আছে। পরবর্তীকালে যেগুলো আছে সেগুলোর ডেট রেটোসপেকটিভ করার চেষ্টা করছেন না।

এই যে ধারাগুলি সম্পর্কে, যেমন আমরা বলি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজ্যেও এই ধরণের সরকার আছে, বিশেষ করে কেরালায় আছে। সেই কেরালায় কি সেরেছিল? ১৯৬০ সালে এই আইন পাশ হয়েছিল কেরালায়, কেরালা ল্যাণ্ড রিফর্ম এটান্ত, ১৯৬০ পাশ হয়েছিল তাতে তারা বলেছে যে যথন থেকে পাশ হছে তথন থেকেই এই আইন কার্যকরী হবে। কাজেই তিনি এই সেকশন-এ এইভাবে সংশোধনী নিয়ে এসে কার উপকার ক্রেনেন জানিনা, অন্তত রেটোসপেকটিভ, আরো এ৬ বছর পিছে থেকে চালু করার ক্ষণা বলতে পারতেন। এথানে ফ্যামেলি সিলিং-এর কথা বলেছেন। অবশ্য কেরালায় এই আইন চালু হয়েছে, ক্রেকটি সদস্থ কেরালার আইনের কথা বলেছেন। অবশ্য কেরালায় এই আইন চালু হয়েছে, ক্রেকটি সদস্থ কেরালার আইনের কথা বলেছেন তাদের মনে সন্দেহ আছে। এথানে এই আইনের ক্ষেত্র বান্তব প্রয়োগ সেই বান্তব প্রয়োগ আইনের মধ্যে কিভাবে করবেন সেটা ক্রিনি বলানা থাকে তাহলে আশকা হয়। তিনি বলতে পারেন যে আইনের অধিকার আছে কল ক্রিনেন, ক্রলে সব ঠিক ক্রতে পারবেন না। কেরালায় যে আইন আছে সেথানে সিলিং-এর

ব্যাপারে জমির ধরণটা কি সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে ১৯৬০ সালের এটাই টু, সেধানে ২।২৭-এ ছ'টি জিনিস বলেছেন বান্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ড্রাই ল্যাণ্ড আর ওয়েট ল্যাণ্ড এইভাবে জিনিসটাকে, ভাগ করেছে এবং এটা করে তারা ১০।২টি জেলাকে আবার অন্তত্ত প্রত্যেকটি জেলাকে ৭।৮টিই বিভাজন করেছে। এর দ্বারা বান্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থবিধা হবে। এথানে বাগিচা সম্পর্কে, বিভিন্ন ফসল সম্পর্কে আইনে একটা ২নং ধারায় সিডিউল, তপনীলি করে রেখেছে। যেমন উলাহরণস্বরূপ বিলি ত্রিবান্ত্রমে বাগিচার ক্ষেত্রে ওয়ান এটাণ্ড হাফ একার্স এবং কুইনলে সিলিং হছে ১ একর, নানা এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে এই ধরণের সিলিং করে গিয়েছে আইনে, কলে নয়। এথানে এই ধরণের জিনিসটা থাপছাড়া কতকগুলি সংশোধন এনেছেন। এখানে সংশোধনী সমগ্র আইনটাতেই আনা উচিত ছিল কিন্তু তিনি তা আনেন নি।

## [ 6-00—6-10 p.m. ]

সিলিং-এর ক্ষেত্রে যেটা আছে এই সম্পর্কে এটা বলতে চাই যে আজকে নবকংগ্রেস পাটির মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে যে সিলিং কত হবে, এখানে ১০ একর করার কথা ভাবা হছে। আমর। সেজক্ত সংশোধনী দিই নাই। আমরা যা দেখছি কেরলে যা আছে পশ্চিমবাংলায়ও এটা বলা হউক। সেখানেও বিতর্ক উঠেছে। আজকে প্ল্যানিং কমিশন যেটা বলে গিয়েছে সিলিং করবার ক্ষেত্রে ছটি জিনিষ ভেবে দেখতে হবে। সেখানে বলেছে—for a family of five members may be fixed within the range of 10 to 15 acres of perennial irrigated area on land under assured irrigation from the Government source capable of growing two crops.

এই ধরনে প্ল্যানিং কমিশন বলে গিয়েছে, এবং সিলিং-এর ক্ষেত্রে এই সমস্ত করতে হবে।
এখন এগুলি ভেবে চিস্তে করা উচিত ছিল। কিন্তু আর একটা কথা বলে গেলেন কম্পেনসেশন
যেটা আইনে আছে সেটা ভাবৃন। টুয়েল্টিফিপ্ত এ্যামেণ্ডমেণ্ট অব দি কঠটিটিউশন হওরার ফলে
আর তো দিতে পারছেন না। স্ততরাং এই ধরণের বলা উচিত নয়। এই টুয়েল্টিফিপ্ত কনষ্টিটউশন
এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্সেপ্ট হওয়ার ফলে কেরালায় ও দেয়নি, কানন দেবন হিল্প এ্যাক্ট, ১৯৭:
অহ্যায়ী যে জমি নিয়েছেন তার জক্স তারা দেন নি, সেজক্য এই ধরণের বল। উচিত নয়। সেজক
আমি মিয়িমহাশয়কে অন্তরোধ করব যে থাপছাড়া আইন না এনে—১৯৫০ সাল থেকে যে আইন
অস্ততঃ ১০ বার টুকরো টুকরো এ্যামেণ্ডমেণ্ট হল, তা না এনে একটা কিন্তাহেনসিভ আইন
আনবেন। এই অন্তরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ভীঅরবিন্দ মণ্ডল: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার সংশোধনী বিল যা আজকে বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছে, তাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাছি। এটা একটা অভিনাম আকারে ছিল। একণে তাকে আইনে পরিণত করা হছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সমস্থা। এই সমস্থাসমাধানের মধ্যে অনেকাংশে ক্ষককুলের আশা-আকাঙ্খা নিহিত আছে। বলে আমি মনে করি। আমাদের জনপ্রিয় সরকার পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মাহযের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিলে যে সমাধ্রিতিক ও সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন আনতে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এটা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাকরে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বড় বড় ভূম্যধিকারীরা যাতে বেশী পরিমাণে ভূমি লুকিয়ে না রাথতে পারে তার জন্ম এই আইন প্রণয়নের বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। ছোট ছোট চাষী জ্লাগাষী ও ক্ষেত্রমন্তর্ম প্রভৃতি ক্ষককুলের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই বিল বিধানসভার আনা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, এই বিলকে সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি আপনার

মাধ্যমে ছটি বিষয় সন্ধন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশরের দৃষ্টি আরুষ্ট করতে চাই। দীর্ঘদিন হয়ে গেল পাশ্চমবাংলায় রিভিশনাল সেটেলমেণ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উক্ত সেটেলমেণ্ট বহু ক্রটিবিচ্যুতি বিশ্লমান আছে। সে কারণে যাতে অনতিবিলম্বে পুনর্বার সেটেলমেণ্ট করা হয় তার জক্ত আমি মিন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি সেই সঙ্গে আরও জানাতে চাইছি, যে সেটেলমেণ্ট চলাকালীন যাতে চাষীদের টুকরো টুকরো জমিকে এক্তিত করে চকবন্দী প্লটে আনিয়। সমবায় ভিত্তিতে চাধের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা অপ্ল্যায়ী প্রতিটি চাষীর চাধের স্থবিধা অধিক শশ্র ফলনের প্রসার হবে বলে মনে করি। পরিশেষে এই বিলকে আন্তর্গারক সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শিরাস্কান আমেদঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ভূমিরাজয় মন্ত্রিমহাশয় ভূমি ্ব্যংশোধন সম্পর্কে যে বিল এই সভায় উপস্থাপিত করেছেন তারজন্ত আমি তাঁকে ধন্তবাদ জানাচ্ছি ... এবং তার অফুস্ত বিলকে স্থাগত জানাচ্ছি। রুটিশ আমল থেকে এই দেশে যে ভূমি ব্যবস্থা ্টি।বুছিল তাতে আমাদের দেশে ধন বৈষ্মাঘটিয়েছিল। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিরা এবং বিভ্রানর। দরিজ লোকের মুর্থত। এবং দারিজের স্থযোগ নিয়ে আমাদের দেশের ধন সম্পতি, 🔋 সম্পত্তি কুক্ষিগত করে রেথেছে এবং একটা বিরাট জনসমষ্টিকে পশুর স্থায় জীবন ধারণ করতে বাধা করেছিল। সেই হস্থ জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্ম যে বিল এই বিধানসভান মিন্ত্র-💃 াশয় উপস্থাপিত করেছেন সেইজন্ত আমি তাকে ধক্তবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিমবাংশায় শতকর। ৮০জন লোক গ্রামবাংলায় বাস করে এবং সেই গ্রামবাংলার প্রায় সমগ্র জনগণই ক্লবির উপর নিউর্ণীল। কিন্তু অত্যন্ত হুঃথের বিষয় এই গ্রামবাংলার সমস্ত জনগণের প্রায় ৮০ জনের কোন জমিজমা নেই। তারা ক্ষির উপর নির্ভরশীল এবং বর্গা জমির উপর নির্ভর করে জীবন 🚵 মতিবাহিত করেন। বর্তমান বিলে সেই ভূমিহীনরা যাতে এক স্ট্যানডার্ড একর জমির মালিক হতে পারেন তার আংশিক বন্দোবত করেছেন বলে আমি এই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি। অতীতে এই 🎍 ঃমিহীন কৃষ্কুরা ভিথারীর মত জীবন যাপন ক্রত, তাদের জোতদার এবং মালিকদের উপর নির্ভর ় করে জীবন যাপন করতে হোত। তাদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্ত এই বিলে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আর জমির মালিকরা তাদের ইচ্ছামত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। এছাড়া আরও ব্যবস্থা হয়েছে যে, জমির কোন বর্গাদার যদি মারা যান তাহলে সেই জমি তার হস্তচ্যত হবে না. তার বংশধরগণ তাদের অধিকার এই জমির উপর বজার রাখতে পারবেন। আরও ব্যবস্থা হয়েছে ্য, বর্গাদারগণ তাদের বর্গা জমি এখন ব্যাকে জমা রেখে কৃষির উন্নয়নের জন্ম ঋণ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। কাজেই আমরা দেখছি এই বিলে বর্গাদারদের উল্লয়নের জন্ম চেষ্টা করা হচ্ছে। পুর্বে বর্গাদাররা মাত্র ৬০ ভাগ ফসল তাদের ভোগ দুখলে আনতে পারতেন। এখন সেটাকে বাড়িয়ে 🔰 শতকরা ৭৫ ভাগ করা হয়েছে। পক্ষাস্তরে মালিকের উপরে সিলিং ধার্য হওয়ায় তারা ইচ্ছামত জমি ≱নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে পারবে না। ইতিপূর্বে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠান, কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান অন্ত কোন জনহিতকর প্রতিগানের নাম করে অনেক বিত্তবানরা নানা অছিশার, তার তথাবধানের নামে তার উপস্বত্ব ভোগ করতেন। বর্তমান বিলে সেই সমন্ত ফাঁকিবাজী বন্ধ করা ংয়েছে। আদিবাসীদের মূর্যতার এবং অজ্ঞতার স্থগোগ নিয়ে কেউ যদি তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন সেটা যাতে বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমি মনে করি এই যে ভূমি সংশোধনী বিল আনা হয়েছে এটা একটা নৃতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বর্গাদারের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষত্তে আমি এই বিলকে ম্যাগনাকাটা বলে অভিহিত করি। এই বিল পূর্ণান্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এরকম মনে করার কারণ নেই। বর্গাদার মাত ৭ বিঘা জমির মালিক হতে পারছে। এর ছারা টার আাধিক উন্নতি সম্ভব নর। তবে বর্গাদারদের জক্ত কিছু ব্যবহা যে হয়েছে সেইজক্ত আমি

আনন্দিত এবং সেই কারণে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অভিনন্দন জানাচিছ। আমি মনে করি দারিজ মোচনের জন্ম এই বিল একটা স্থৃদ্দ পদক্ষেপ। [6-10—6-20m.p.]

**শীবিজ্ঞালার :** মাননীয় অধাক মহাশয় আজ বিধানসভায় পশ্চিমবন্ধ ভূমিসংস্কার সংশোধনী বিল যেটা উপস্থাপিত হয়েছে, আমি তা পুরাপুরি সমর্থন করতে গিয়ে আমার বক্তব্য রাথছি। মাননীর অধ্যক্ষ মহাশ্র, ভূমিসংঝার একটা জটিল বিষয়, বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে যেথানে শতকরা ৮০ জন লোক ভূমির উপর নির্ভরশীল, যেথানে লোকসংখ্যার ভূলনায় আবাদযোগ্য ভূমির সংখ্যা অতি নগণ্য, যেখানে ভূমির প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের এবং যেখানে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বিভিন্ন রকমের—তা সত্ত্বেও ভূমিসংস্কার সমস্তার স্বষ্ঠ সমাধান না করলে, প্রকৃত চাষীর হাতে জমি না তলে দিলে পশ্চিমবাংলার অর্থ-নৈতিক পুণ্গঠন কথনও সম্ভবপর হবে না। সেদিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে আজকে যে বিল এই বিধানসভায় উপস্থাপিত হয়েছে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং এই বিলটাকে একটা প্রগতিশাল বিল হিসাবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই বিল একদিকে যেমন পারিবারিক ভিত্তিতে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের ক্তন্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই সমস্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা রয়েছে তেমন প্রকৃত বর্গাদারদের স্বাথ সংরক্ষণেরও উপযুক্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইরূপ একটা প্রগতিশীল বিল আনার জন্ম আমি আমাদের ভমিরাজম্ব মন্ত্রিমহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় এই পশ্চিমবাংলায় জোতদার এবং জমিদার শ্রেণীর যে অত্যাচার তা কারো অজানা নেই। নাটকে, গল্পে, নভেলে, কবিতায় এর ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর লেখা হই বিঘা জমি কবিতাটি মনে পড়ে, কবি লিখেছেন,

> "শুধু বিঘা হুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে, বাবু কহিলেন বুয়েছ উপেন ওটক লুইব কিনে"।

এই ভূস্বামী সম্প্রদায় ও জোতদার শ্রেণা অক্যায়ভাবে অবৈধভাবে রুষকদের মুথের গ্রাস কেড়ে নিয়ে স্বনামে বেনামে শতশত একর জমি ভোগ করে এসেছে। এদের অত্যাচারে বাংলাদেশের রুষকরা আজ অনাহারে অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায়। এই রুষককুলকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিশ্চয়ই এই পশ্চিমবঙ্গ ভূমিগংস্কার সংশোধন বিলটির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যেভাবে আজ জোতদারশ্রেণী পুলিশের সাহায্যে এবং জি. এল. আর. ও অফিসের সহযোগিতার প্রকৃত ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করার জক্ত কোমর বৈধে লেগে পড়েছে তাতে সন্দেহ আছে যে স্তিট্রকারে পশ্চিমবাংলায় ভাগচাষীদের উদ্ধৃতি হবে কি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশায়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের কাছে আবেদন করতে চাই যাতে এই আইনের যথায়থ প্রয়োগ হয় এবং প্রকৃত ভাগচাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা হয় সেইদিকে তীক্ষ্ণ নজর যেন দেন। নির্বাচনের প্রাক্তালে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি এবং সেথানে রুষকদের অবহা আমি নিজের চোথে দেখেছি এবং এমনও দেখেছি যে মার্চ মানে মাঠে ধান শুকোছে, সেই ধান কাটবারও কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমি থোঁজ নিয়ে দেখেছি জোতদাররা ১৪৪ ধারা ১৪৫ ধারা জারী করে রেথেছেন সেই জমির উপর। এইভাবে ভাগচাষীদের পেটে মারা যাছে। কাজেই এদিকে বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে।

পশ্চিমবন্ধ ভূমিসংস্কার বিশে ভাগচাধীজ্বের রক্ষার বিধান রয়েছে সত্য। কিন্তু ত্র্নীতিপরায়ন 🗡 আমিলাতম্বের ধারা কি করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে তা বোঝা যায় না। সত্যিকার যদি ক্লমকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হয়, তাহলে সেজস্ম সর্বদলীয় কমিটী গঠন করা দরকার—যারা প্রকৃত ভূমির অবস্থা ব্রুবে, ভাগচাধীদের সহস্কে খোঁজ থবর নিতে পারবে, যারা ভাগচাধীদের সহস্কে ঠিক ঠিক তথ্য ও রিপোর্ট দাথিল করতে পারবে। এবং তাদের বারা প্রকৃত ভাগচাধী নিরূপন হতে পারবে। আমাদের কাছে রাশি রাশি দরধান্ত আসছে ভাগচাধীদের কাছ থেকে জমি কটনের দাবী করে।

এই বিলটিকে সমাজতন্ত্রের পথে একটা প্রগতিশাল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে, পারিবারিক ভিন্তিতে জমির স্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে যে জমি সংগ্রহের কথা মন্ত্রিমহাশার বলেছেন, আমার ভার হচ্ছে ঠিক যথেষ্ঠ পরমাণ জমি তার ছারা সংগ্রহ হবে কি মা সন্দেহ। এখন পর্যন্ত অনেক জমিদার পনম্বর বিটার্ণ দিলিল করেন নাই, হাইকোটের ইনজাংসন প্রার্থনা করেছেন। কিভাবে জমি উদ্ধার করা হবে, সে সহদ্ধে কোন স্পষ্ট বিদান এই বিলের মধ্যে নাই। আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অন্তরোধ রাখবো শত শত হাজার হাজার বিঘা জমি যা বেনামী হয়েছে, তা উদ্ধার করবার ব্যবস্থা নিন্ এবং সেই জমি উদ্ধার করে যারা ভূমিহীন ক্ষক ভাগচাষী, তাদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা কর্মন। এই কথা ক্য়টী বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্মি।

জীপ্রদেশতকুমার মহান্তিঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবাংশা সরকারের মাননীয় ভূমি এবং ভূমিরাজ্য মন্ত্রী যে Land Reforms (Amendment) Bill, 1972 এখানে এনেছেন, আমরা মনে করি যে নীতির দারা অভপ্রাণিত হয়ে এই বিলাতিনি সভার সমক্ষে এনেছেন, সেই নীতি আমাদের সমর্থনের দাবীকরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই বিলের সমালোচনাকরি এইজন্ম যে আমাদের গভার আশক্ষা যে নীতির দার। অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই বিল এনেছেন এই বিলটা আইনে পরিণত হলে পর এই আইনের দ্বারা সেই নীতি বা সেই আদর্শে পৌছান যাবে না। ্য বিলটি আমাদের সামনে এনেছেন ঠিক এই রকমের না হলেও কিছু অদল বদল করবার প্রবে আমর। রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে অডিফান্স মার্ফং এই বিল পেয়েছিলেন। কিছু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আপনি যদি এর কিছটা বিচার বিবেচনা করে দেখেন, তাহলে দেখবেন সেই অর্ডিক্সান্দ বলে পশ্চিমবাংলার খুব কম জমিই ভূমিহীনকে দেওয়া গেছে। জমি পাওয়া বায়নি এইজন্ম যে সেই অভিনাকোর মধ্যে যে অভিনাকাকে এখন বিলে রূপান্তর করা হয়েছে তারমধ্যে কতকজ্ঞাল inherent defects থেকে গিয়েছে। আইনটা প্ডলেই তা সহজে বোঝা যাবে। পারে যে সমায় আইন পাশ করা হয়েছে বা যেসমায় আইন পার্বেছিল, West Bengal Estates Acquesition Act, Hindu Succession Act, Hindu Code Bill—তার নামে এই বিলোর অনেক অসঞ্চতি রয়েছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অডিক্যান্সের আমলে যে Land Reforms Ordinance বলা হয়েছিল - রাইপতির শাসনের আমলে এই অসঙ্গতির স্বযোগ নিয়ে সরকার বেনামী জমির দ্থল নিতে চাইলে ও আইনের আশ্রয় নিয়ে ধারা জমি লুকিয়ে রাখতে চান, তাঁরা সেই জমি সরকারের হাতে আসতে দেন নাই।

### [6-20-6-30 p.m.]

যদিও সরকার বা কিছু সরকারী কর্মচারী বাহবা নেবার জন্ত কিছু কিছু জমি দথল নিয়েছেন বলে বলা হয়েছে, কিন্তু মহামান্ত বিচারালয় এর আদেশে সে জমি কাগজে কলমে সরকার পেলেও, জমি জুমিহীনদের ভিতর বিতরণ করা সন্তব হয় নি । অথচ আগতে তাড়াইড়ো করে সেই অসপতিগুলি দ্র না করে যদি আমরা এই বিল পাশ করিয়ে দিই তাহলে যে উদ্দেশ্ত নিয়ে, যে আদর্শ এবং নীতিতে উদ্দুদ্ধ হয়ে এই আইন করা, সে সব বার্থ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় সেইজন্ত এই বিলটা আইনে পাশ না করিয়ে আরও আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে, যাতে জমি বেণী করে সরকারের

ছাতে আসতে পারে তারজন্ম একটা পর্ণাঙ্গ বিল করা উচিত সিলের কমিটির মাধ্যমে। ধিতীয়ত:. আমি দেখছি সরকারী বিলে বলা হয়েছে যে বর্গাদারদের যে রাইটস যে অধিকার আমরা তা বেশী রাখবার চেই। করেছি। তাতে বলা হয়েছে জমির মালিক পাবেন ১৫ ভাগ আরু বর্গাদার ৭৫ ভ্নিরাজম্ব বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় তিনি আমাদের মত একটা গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন. তিনি জানেন এবং বহু সদস্তই জানেন যে কাগজে কলমে ৭৫ ভাগ আর ২৫ ভাগ হয়ে গেল কিন্তু বর্গাদার ৭৫ ভাগ পাছে না বা কোন মালিক এই ২৫ ভাগ পাছে না। এইজন্ম, এই যে ৭৫ ভাগ আর ২৫ ভাগ আইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেটা বাস্তব দষ্টিভঙ্গী নিয়ে করা হয় নি। বছ ভাগচাষী আছে যাকে ৭৫ ভাগ দেওয়া উচিত, এবং তাকে লাকল দেওয়া, বীজ দেওয়া, সার দেওবার যে নিয়ম আছে তা খব কম মালিকই দেয়, যার ফলে ভাগচাষী বাধা হয় জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে এবং এটা বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সেই মালিক বা চাষী কেউ তাদের ন্যায় অংশ পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে জমিটা অনাবাদী থেকে যাচে, যার ফলে আমাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বর্গাদার উচ্চেদ বন্ধ করতে আমাদের সরকার বন্ধপরিকর কিন্তু সরকার যদি কোন জমি দখল নেন, তারা নেবেন ফ্রি ফ্রম অল এনকামব্রেনসেস অর্থাৎ যে জমি দিলিং এর বাইরে থাকে দেই জমিতে যে বর্গাদার থাকে তাকেও তো সরকারকে উচ্চেদ করতে হচ্ছে বায়ে ভাগচাষী থাকে তাকে উচ্ছেদ করতে হচ্ছে। সরকার এক দিকে বলছেন যে আমরা ভাগচায়ী উচ্ছেদ বন্ধ করব আর একদিকে নিজেই যে জমি নিচ্ছে সেইজমির ভাগচায়ীকে উচ্ছেদ করছেন ফ্রিফম অল এনকমব্রেনসেন। এইটা সরকার করেছেন, এবং এই বসিয়ে দেওয়া ভাগচাষীদের কি ব্যবস্থা হবে সে সম্বন্ধে এই বিলের মধ্যে উল্লেখ থাকা উচিত ছিল, সেই ব্যবস্থা কিন্তু বিলের মধ্যে নেই। সরকার যা সিলিং করেছে, নিশ্চয়ই সেটা করা উচিত এবং প্রয়োজনবোধে ২০ একর থেকে ১০ একরে কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু যেখানে সিলিং আমরা কর্জি **সেথানে** ফেমিলির ডেফিনেসন আমরা দিচ্ছি এবং আজকে সরকারের বিচার করে দেখা উচিত যে তাদের কাছে সেটা ইকনমিক হোলডিং হচ্ছে কি না? বাংলাদেশে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কত বিল এসেছে, যেমন ১৯৫০ সালে ওয়েই বেগল এটেট একুইজিশন এটি হলো, তারপর ল্যাও রিফর্মস এটা ইলো, ১৯৬৭ সালে সেটা এটামেও হলো এবং ১৯৭১ সালে সেটা অর্ডিনেন্স হলো এবং ১৯৭২ দালে দেটা বিল হয়ে এদেছে কিন্তু পশ্চিমবাংলার তর্ভাগ্য যে একটা পূর্ণাঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন হলো না। আসল ভূমিসমস্তার সমাধান করতে হলে কতটা জমি সরকার নিল শেটা বঙ্কথা নয় বা কতটা জমি ভূমিহীনকে দিলাম সেটা বড়কথা নয়। আজকে যারা ভূমিহীন যারা ভূমির উপর নির্ভরশীল এবং যে গ্রামীন অর্থনীতি ক্ষুষ্তি উপর নির্ভরশীল তাকে হুদুঢ় করতে হলে কতটা জমির প্রয়োজন কতটা জমি হলে ইকনমিক হোল্ডিং হয় সেটা বিচার করে সিলিং বাঁধা উচিত। এটা হয়তো আমি না মানতে পারি এই বিধানসভার সদস্য না মানতে পারে—কিন্তু আইনজ্ঞ বা কোন ক্ষমি বিশেষজ্ঞ বা ক্ষমি অর্থনীতিবিদকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা উচিত যাঁরা পশ্চিমবাংলার ভূমিসমস্তা বিচার করবেন ক্রষিসমস্তা বিচার করতে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির কথা বিচার করবেন এবং মতামত দেবেন যে কি পরিমাণ জমি দিলে ইকনমিক হোল্ডিং হয় যার উপর শতকরা ৭৫ ভাগ গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর্ণীল। সেটা কি করলে ইকনমিক হোল্ডিং. তা ঠিক করে সিলিং বাঁধা উচিত ছিল। সেইভাবে সিলিং আমরা বাঁধছি না। মনে করছেন ১৭ একর কথনও সাড়ে সাত একর কথনও করছেন ২৫ একর কথনও বলছেন ৪৫ এইভাবে ভূমিসংস্কার সাধন করে কি আমরা প্রগতির পথে এগোবো? তা না করে আমরা বিরাট্ট, জটিলতার স্পষ্ট করছি। এইভাক্কে আমর। দেখতে পাচ্ছি যে যদি একটা বিধবার তিনটি नोर्वांनेक निरंत्र त्रिनिः निरंत्र थोक एक किन्ह त्महे नोर्वामक यथन त्रोवामक इरव त्म यमि अस्त्रि

হুয়াস্ত্র করতে চান্ন তাহলে দে ভাগচাধীকে উচ্ছেদ করতে পারবে কি না, করা উচিত কি না তার ় বিধান এর মধ্যে থাকা উচিত ছিল। আর একটা কথা যারা ভাগচাষ করছে তাদের রাইট**িনি-চর** প্রায়ী করবো, করা উচিত। কিন্তু যার কাছ থেকে জমি নিলাম তাকে সাত একর দিই বা ১৭ ্ একর দিই যাই নির্দেশ করে দিই না কেন সে জমিগুলি যাতে শান্তিপর্ণভাবে চাষ করতে পারে স বিধান থাকা উচিত ছিল। আমরা দেখেছি অনেক রাজনৈতিক দল ঠিক করেছেন যে তাঁরা ্ আন্দোলনের পথে নামবেন তাঁরা ল্যাণ্ড মুভমেণ্ট ভূমি দুখল আন্দোলন করবেন। সেই আন্দোলন করতে গিয়ে দেখেছি যে ল্যাণ্ড সিলিংয়ের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও জমি জবর দখল হয়েছে। যেসমন্ত জুমি জবং দুখু**লে**র মধ্যে রয়েছে সেই জুমি ছাড়াবার জু**ন্ত সর**কার কোন ব্যবস্থা করছেন না যদিও সেটা সিলিংয়ের সম্ভর্তুক্ত জমি। এই জমির লড়াই করতে গিয়ে সরকারের কোন সাহায্য পাই না। ্মদিনীপুর জেলায় ১৯৭০ সালে দেথেছি একদিনে একসাথে ৪টি লোককে হত্য। করা হয়েছে এই জমির নাম করে। সেখানে যে সি**লিং** বেঁধে দিচ্ছেন সেই সিলিংয়ের মধ্যে জ্বমি সে পাচ একর বাদশ একর যাই করুন না কেন তারাও সমাজের অংশ যাতে শাভিপূর্বাবে তারা চাষ করে জীবিক। নির্বাহ করতে পারে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যব্ধা করতে পারে সংসার নিবাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এই বিধানের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। স্বশেষে একথা বলি নে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন এ্যাক্ট ১৯৫৩-এর ৬নং ধারায় যে ২৫ একর জমি রাখার কথা বলা হয়েছে এগ্রিকালচার্যাল ল্যাণ্ড মেটা পরিবর্তন করে এই আইন আনলে ভাল হোল। ু৯৭১ সালে অডিক্যান্স-এর ফলে যা হোল তাতে ইনজাংসন গওয়ার ফলে কোন জমিতে অডিক্যান্স প্রয়োগ করা যায় নি। আমি আবার মন্ত্রিমহাশয়কে সরকার এবং বিধানসভার সদস্তদের এই কথাই বলছি যে সেই আইন পরিবর্তন ন। করে এই আইন তৈরী করলে এই আইনে বাথতা আসবে কোন ফল হবে না। এই কথা বলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তবা শেষ করছি।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আলোচনা খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এবং সময় শেষ হয়ে এসেছে। এই অবস্থায় 'আমাদের কিছুট। বৈথ আছে বলবার—ভাবছি কতটা বলবো। আমাদের জয়নাল আবেদিন সাহেব আমাদের মন্ত্রী তিনি যে এতক্ষণ ধৈর্য গুনছেন কি উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে আমি পরে গুনবো। এখন কথা হল এই যে এখানে আলোচনার ভিতর নিশ্বন্ধ অনেকে সমালোচনা করেছেন, অনেকে সমর্থনিও করেছেন। কিন্তু কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উঠিছে। একটি মৌলিক প্রশ্ন হল এই যে গ্রামের জমি নিয়ে নেওয়া হছে তা গ্রামের জমির উপর এতো রাগ কেন? আমার সংক্ষেপে উত্তর হছেই ইতিহাসে আমরা দেখেছি যথনই 6-30—6-40 p.m.]

সামস্তান্ত্রিক বা আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে আঘাত এসেছে তথনই তার প্রতিবাদে তারা পুলিবাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়েছেন যে ওথানে এত টাকা জমে আছে, ওথানে কিছু করছেন না এথানে কেন করছেন। আমি বলছি যে ছ' জায়গাতেই করা যাক। ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন যে শহরের জমি বা সম্পত্তির এত দাম, শহরের এত টাকা, গ্রামের জমির উপর এত রাগ কেন ? আমি তাদের অন্তরোধ করবো যে গ্রামে ভূমিসংস্কার করা হোক আর শহরের যে বিত্তবান তাদের কিভাবে থব করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করুন। সেটা শুধু শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করলে হবে না। তার কারণ শহরের প্রকৃত যারা বিত্তবান তাদের সম্পত্তি কতটুকু। যেথানে সম্পত্তি বলছেন জমি বা বাড়ী তাদের আসলে কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকে জমান টাকা, তারা শত শত কোটি টাকার মালিক—আপনি শহরের সম্পত্তির সীমা

বাঁধলেও তাদের ধর্ব করতে পারছেন না। স্থতরাং প্রথমে স্বচেরে যারা উপরে আছেন তাদের আঘাত করা যাক। আহ্বন আমরা আইন সভা থেকে সর্বসন্মতিক্রমে এই প্রক্তাব পাশ করি যে ঐ ৭৫ টি একচেটিয়া পুঁজিবাদী পরিবার আছে তাদের সেই পুঁজি গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিক। রাষ্ট্রীয়করণ করা হোক এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের কবন্ধা আমাদের দেশের অর্থনীতির উপর ভেলে দেওয়া হোক, তাহলে বুঝবো যে, হাাঁ যারা গ্রামে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে শহরের সম্বন্ধ তারতম্য দেখে বিচলিত হয়েছিলেন তারা বাস্তবিক গ্রামের স্পোতদারদের রক্ষা করবাব জন্স একলা বলছেন না, তারা আসলে বাস্তবিক চান। যদি গণতান্ত্রিক একটা সংস্কার গ্রামের বেলায় হয় তাহ**লে** শহরের বেলায় হোক এবং আমি সেটা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আর একটা মৌ**লি**ক প্রশ্ন উঠেছে—সেটা হল এই যে এই জমি বন্টন করে কি হবে ? কতজনকে দেবেন, কতজন পাবে, নিয়ে বা কি হবে, তাদের দিয়ে বা কি হবে তার চেয়েও—আবার কেউ কেউ বলেছেন যে সমবায়ে চাষ করা হয়, রাষ্ট্রীয় থামার করা হয়, আবার কেউ বলেছেন সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়করণ করেন তাহলে ভাল হয়। আমি তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি কোন কটাক্ষ করছি না। বাস্তবিক শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সমাজতন্ত্র যদি করতে হয় এবং সমাজতন্ত্রের দিকে যদি পদক্ষেপ করতে হয় তাহলে গ্রামের উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়, সমবায়ের মধ্যে আনতে হবে না হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে ষ্মানতে হবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তা না হলে শেষ পর্যন্ত শোষণ বন্ধ হবে না। ছোট করে দিন আবার বড় হবে, আবার শোষণ হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে সেটা বোঝা দরকার। কিন্তু এথানে সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়করণে<del>র বি</del>থা—সব সমবায় করা হোক, রাষ্ট্রীয় থামার করা হোক, একথা বলে কোন লাভ নেই। যে কেন্ত্রে আমাদের দেশে বড় বড় যে ভূ-স্বামী তাদের যে কনসেনট্রেশন অব ল্যাণ্ড, মনোপলি অব ল্যাণ্ড সেটাকে ভেলে দেওয়ার জন্ম প্রকৃত প্রস্তাব হল ন। এবং যার। একেবারে ভূমিহান, যাদের এক ছটাক বলতে জমি নেই, যাদের পা ফেলবার মত জায়গা নেই, তাদের দামান্ত একটু কোমরে বল, একটু দাড়াবার জায়গা যে ক্লেতে দেওয়া হল না, সেই অবস্থাতে আমরা এই সমবায়, রাষ্ট্রীয় খামার করার কথা ভাবতে পারছি না। क्त्रा मत्रकात, এটা ना शल किछूरे शर्व ना । किन्ह এটা এখনই मन्डव वर्रण मरन शर्क ना । हा। निक्तप्रहे, এই अभि कप्रअनत्क (मर्दन? य कप्रअनत्क (मश्रा) मख्य ठाहे (मर्दन? বেকার সমস্তার সমাধান করতে পারছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত বেকার সমস্তার সমাধান না করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যম্ভ কিছু লোককে চাকুরী দেবেন না, কিছু লোককে কাজ দেবেন না ? যতক্ষণ পর্যন্ত সকলকে কাজ দিতে পার্ছি না ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে কাজ দেব না একথা তো কথনও বলেন না। তা যদি না বলেন তবে একথা কেন? যদি জমি না দিতে পারি তবে কিছু লোককে দেব না। কাজেই যতটা পারেন জমি বার করুন, যতটা পারেন দিন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক সমবায় **খামারের** দিকে, রাষ্ট্রীয় খামারের দিকে অগ্রসর হন যাতে প্রকৃত সমাজবাদ স্থাপন হতে পারে। কিন্তু সমবায়কে উৎসাহিত করা যায়, কিছু আইনে কি সেই ব্যবস্থা আছে? আইনে জমির মালিককে এই অধিকার দেওরা ছয়েছে তিনি রিটার্ণ সাবমিট করবার সময় দেখে নেবেন কোন জমিকে রাথবেন আর কোন জমিকে ছাডবেন। বহুদিনের অভিজ্ঞতার আমি দেখেছি ছাডা ছাডা জমি দিয়েছেন গভর্ণমেন্ট। প্রথম যথন বেরল তথন যেটা খারাপ জমি তাই দিয়েছেন এবং যে জমি চাষের অযোগ্য তাও চাষের জমি বলে দিয়েছেন। আবার চাষের জমি, চাষের জমি নয় বলে রেখে দিয়েছেন। এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, তার মধ্যে আমি যেতে চাই না, আমর। যারা জমি আন্দোলন, ক্লবি আন্দোলনের সলে খ্লীর্যাদন ধরে জড়িত আছি তারা এটা জার্দন। এই আইনে গত ১৮ বছর ধরে বরোর্ছি रुखिह बदर खत्रा यमन कार्यक्मान करत्रह्म बहे चाहेत, चामत्र। हार्छ-नार्छ एएथहि, मार्क (मर्राष्ट्रि, मश्रुरत (मर्राष्ट्रि अदर आमन्ना कानि किञाद स्त्र । क्रुजनार शासन किन मिर्टन जारमन

সমবাষে করবার কোন উপায় নেই। এখানে একটা জমি দিয়েছেন, ওখানে একটা জমি দিয়েছেন. সেধানে একটা জমি দিয়েছেন, এথানে এক বিঘা দিলেন, ওখানে এক বিঘা দিলেন, সেধানে এক বিঘা দিলেন, এই ভাবে যদি দেন তাহলে সমবায় করবেন কি করে তাদের নিয়ে ? নিষে যদি সমবায় করতে হয় তাহলে অন্ততঃ একটা বিধান গভর্ণমেণ্টের থাকা দরকার যে জমির মালিকদের যেখানে যেখানে তাদের জমি আছে তার ভিতর যেটা রাখছেন সেটা একটি প্লটে রাখন কিল্পা যেটা দিছেন দেটা যত্যুর সম্ভব একটি প্লটে দিন তাহলে সেখানে যে ভূমিহীন জমি পাবে লাদের নিয়ে একটি সমবায় করে ক্লয়ির উন্নতি করার হয়ত চেষ্টা করা যেতে পারে যে এই পা**রে**টে দিয়েছি। আমি বেশী বলব না, কারণ আইনে এই সব ব্যাপার নেই। কিন্তু এই আলোচনা যুখন উঠেছে তথ্য আমি বলছি যে সমবায়, জমির জাতীয়করণ শেষ পর্যন্ত করতেই হবে, সমবায় বাষ্ট্রীয় খামার শেষ পর্যন্ত করতেই হবে, তা না হলে আমাদের মত গরীব জনবহুল দেশে কোন সমাধান নেই এবং হবেও না। কিন্তু সেই পথে যদি যেতে হয় তাহলে আগে তারজন্য ভূমিসংস্কার ক্রনেউ হবে। আমি একটি ছোট্ট আইনের কথা বলে নিয়ে এই আইন সম্বন্ধে আমার কতকগুলি মন্তব্য করতে চাই। এয়াডভোকেট জেনারেল এসেছিলেন, কিন্তু চলে গেলেন কেন আমি তা জানি না। তিনি বোধ হয় এসেছিলেন এই ভেবে যে হয়ত আইনের প্রশ আসবে, তাকে উত্তর দিতে হবে। বোধ হয় চলে গেলেন এই ভেবে যে এথানে কেউ আইনের প্রশ্ন তলবেন না. শেষ পর্যন্ত দেখে চলে গেলে ভাল হত। কারণ আমি এথানে একটি আইনের প্রশ্ন তলছি। এটা ১৪ একা, নোসিভিল কোট স্থান হাভ জুরিসডিকশান টু ডিসাইড, ইটিসি, ইটিসি, এই ধারা থাকা সত্ত্বেও সিভিল কোট তার জ্বরিসডিক্সানে নিচ্ছে, এর প্রতিকার কি ? আমি এ্যাডভোকেট জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি হয়ত উত্তর দিতে পারতেন না, তিনি হয়ত জে. এল, আর. ও.-কে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি জানি না এর কি প্রতিকার আছে। আমার পূর্বে অনেকে এই হাউসে ভূমিহীনদের সম্বন্ধে বলেছেন। আমার মাননীয় বন্ধ ভূহিনবাব কি রকম ভূমিহীন জানি না, কিন্তু প্রকৃত একজন ভূমিহীন ক্ষেত্ত মজুর বাড়ীর ছেলে বকুতা করবার সময় বীরভমের বিষয়ে একটি কথা বলেছেন যে প্রথমে জে এল আর. ও রায় দিল। অক্সায় রায় বলল। তাই ্র. এল. আর. ও. যথন তদত্ত করে বলল যে এই ভাগচাধী বলে রায় দিল তথন হাইকোর্ট থেকে ইনজাংসন চলে এল, সিভিল কোর্ট থেকে ইনজাংসান চলে গেল এবং জে. এল. আর. ও. স্থাগিত হয়ে গেল এবং সেখানে চাষী উচ্ছেদ হয়ে গেল, সে বিচার কবে হবে জানি না। আমি জানি গত ১০।১২ বছরে এইরকম হাজার হাজার কেদ আমাদের কাছে এসেছে যেথানে সিভিল কোটের মারফৎ যতটুকু আইন ছিল ভাল হোক মন্দ হোক, সে আইন জোতদারর। ফাঁকি দিচ্ছে কিবক্মভাবে তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে কিনা সেটা উকিলবাবুৱা বলতে পারবেন, তাদেরই প্রামর্শে নানারকম পথ উত্তব হয়েছে কিভাবে আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। যেমন ধরুন আমি প্রজা নই, কম্মিনকালেও কেউ নই, আমার সঙ্গে জমিদারবাব, জোতদারবাব এইরকম এ্যারেঞ্জমেণ্ট করলেন যে আমি তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করবো, তমি আমার প্রজা খাজনা দাও নি। তোমার যখন জিজ্ঞাস। করবে তুমি বলবে হাঁ। হুজুর খাজনা দিতে পারিনি, ঠিক रता (शन । এইভাবে প্রজা সম্পর্ক স্থির হয়ে যাবে । ইতিমধ্যেই একটা লেখাপড়া হয়ে থাকলো, সে জমি না দাবী করার কথা লিখে রাখল। এখন টাকা ওর খাতায় লিখে রাখল। তাই ঠিক এইভাবে মালিকের সঙ্গে চাষীর একটা যোগসাজস করা হচ্ছে। শুধু জমির স্বত্ত এবং ভাগচাষীর সম্পর্ক এইভাবে করা হচ্ছে তা নয়, যদি সময় থাকতো আমি উদাহরণ দিতাম যে প্রজার ব্যাপারে প্রকৃত সিভিন্স কোর্ট ইনটারভেনসান করবার স্মযোগ পাচ্ছে এবং করে আইন অপব্যবহার করে দিচ্ছে। আপনারা বলছেন যে আনার অধিকার আছে ডিক্লারেটরি স্থট আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে, কেস আমরা করকো এখন কি ভাগচাধী কি না সে সিভিন্স কোর্টে ডিসাইড করছে,

এদিকে ভাগচাৰ কোর্ট বলছে ভাগচাৰ বলে ভাগচাৰীর ফলে রার দিছে সিভিল কোটে এসে কি করে রদ হরে যাছে—ভিক্লেরেটরি স্থট হয়ে যাছে, সেটা নিরে নিলেন, সেথানে রদ হয়ে গেল।

[ 6-40-6-50 p.m. ]

এই যে চলেছে এটা ঠেকাবেন কি করে? আপনি লিখে রেখেছেন আইনে যে জরিস্ভিক্সান নেই কিছ জুরিনডিকসান নেই কেন? অন্ত আইনের দিক থেকে ডিক্লারেটরী স্লট এবং অন্ত নানারকম স্থট আনবার সব সময় তার অধিকার রয়েছে এবং সেই অধিকার নিয়ে আসছে। সেই অধিকার নিয়ে এসে আপনার আইনকে বরবাদ করে দিচ্ছে। আমি অবশু একটা ড্রাফ্ট করেছি, সেই ছাফ ট আমি পড়তে চাই না বা এগামেওমেট হিসাবে দিতে চাচ্ছি না, পরে মন্ত্রিমহাশয়কে দেব, তিনি সেটা আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবেন। কিন্তু যদি একটা ব্যবস্থানা করেন যে সিভিন্স কোর্টের জুরিসডিকসন হবে না তার মানে কি ? সেটাকে যদি না এমনভাবে বাঁধতে পারেন যে বাস্তবিক এই সিভিল কোর্টের জুরিসডিকসন হবে না এই সাবজেক্টগুলি, এই ম্যাটারগুলি বেখানে ইনভন্গভড সেখানে অন্ত আইন থাকলে সিভিন্স কোর্টের জুরিস্ডিক্সন হবে ন। এর একটা ক্লিয়ার প্রভিসন এর মধ্যে না থাকলে বানচাল হরে যাবে। হাইকোর্টের কথা একেত্তে উঠেছে। হাইকোর্ট মহামান্ত, আমাদের আইনসভাও মহামান্ত—আইনসভার ভেতরে আমি হাইকোটের সমালোচনা করতে পারি কিন্তু বাইরে করলেই আদালতের অবমাননা হয়ে যাবে। আমি মহামান্ত হাইকোট কি করেন সেটা আমাদের চোথের সামনে দেখেছি। একটা ইনজাংসন দশ বছর দেওয়। আছে। গভর্ণমেণ্ট একটা জমি নিয়েছে—৮।১০।১২ বছর ইনজাংসন রয়েছে—তার মানে কি ? তমি यদি মনে কর-বিচার কর, বলো এই আইন বে-আইনী, তমি यদি বলো এই আইন প্রয়োগ করা হয় নি, দেটা তুমি বিচার করে বল যে এই আইন প্রয়োগ হয় নি কিন্তু বিচার করব না, আর হাইকোর্টের অধিকার নিয়ে ইনজাংসন দিয়ে ১০।১২ বছর আটকে রেখে দিলাম তাহলে আইনসভায় আইন করারই বা কি দরকার আর প্রশাসনেরই বা কি দরকার তা আমি বুঝি না। এখন এ সম্বন্ধে কি করা যায় ? এতে কি সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, না কি আমরা আইনের মধ্যে ব্যবস্থা করতে পারি সেইসব কথা চিস্তা করা দরকার। কারণ তা যদি না হয় তাহলে এই সব ধারা রাথার কোন মানে হয় বলে আমি মনে করি না। এখন এই আইন সম্বন্ধে निक्त्रहे आमि वनव त्य आमारानत वक्क श्रीआवष्ट्रम वाद्रि विश्वाम, माञ्चाम हाराम मारहव ध्रा त्य সাকু লসনের দাবী করেছেন সেটা তাঁরা উইথছ করবেন। তাঁদের অনেক পয়েণ্ট আছে যা বিচার করা দরকার আমি বৃঝি আমি বিখাস করি ইসলামপুর মহকুমায় অনেক গগুগোল আছে সেইসব মন্ত্রিমহাশয় বিচার করবেন কিন্তু সাকুলেসনে দেবার মানে কি ? আইনকে কি ল্যাপ্স করিয়ে (मण्डा ? य चारेन चारांत्र चारेनंत्र एटांत्र किंद्रों च धनत रकान मत्नर तनरे वार हे नांचे এক্সটেণ্ট আমরা সকলে সেটা সমর্থন করি, আমরা তাকে শ্যাপ্স করিয়ে দিলে একটা ভণ্ড শ কাণ্ড হয়ে যাবে। স্বতরাং নিশ্চয়ই সেজ্ফ এটা আনেন নি, আলোচনার উদ্দেশ্রেই বা কথাটা তোলবার জক্তই এনেছেন। এটা ওঁরা উইথছ করবেন বলে আমি মনে করি। তেমনি আবার শরৎ দাস মহাশর সিলেক্ট কমিটিতে দেবার কথা বলেছেন। ঠিকই আদি এটা মন্ত্রিমহাশরকে বলব যে আগামী সেসনে যথন তিনি একটা ক্**নপ্রি**হেনসিভ আইন আনবেন দয়া করে এমন সময় আনবেন ঘাতে আইনসভা চলাকালীন একটা সিলেক্ট কমিটির স্থযোগ থাকে। সিলেক্ট কমিটির সিষ্টেম কি উঠে গেল—এখন কি অর্ডিনান্স করেই রাজত্ব হবে ? সমন্ত্র পেরিন্তে যাচ্চে, অতএব একদিনে আধদিনে অজ্জিনাব্দ করে আইন করা হচ্ছে, কোন আশীপ আলোচনা করার স্থয়োগ তাতে থাকে না। কাজেই সিলেক্ট কমিটি করতে হবে, তবে শরৎ দাস মহাশর যা বলেছেন সেইরকম সিলেক্ট কমিটি

ত্তরলে কোন অমিদংভার আইন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সেই নামগুলি আমি বলচি না কিছ সিলেই কমিটি আপনাদের করতে হবে বা এই আইনের ব্যাপারটা যথন ভবিষ্থতে আনবেন ত্তথন সিলেই কমিটি করতে হবে. ডিসকাসন করতে হবে.রিপোর্ট তৈরী করতে হবে, করে প্রপারলি আনতে হবে। তা না হলে আলোচনার কোন কেত্র পাকছেনা। এখন কথা হল এই আইনে অনেক ইমপ্রত করা দরকার। অনেক জারগায় অনেক স্কোপ আছে ইমপ্রত করার। এই বিষয়ে অনেক সদক্ষই বলেছেন, আমি হ-চারটির বেশী কথা বলব না কিছু মল কথা হল ইম্পলিমেনটেসন। कामि এবং आमत्र अस्तरकहे रथन ১৯৫২ সালে প্রথম প্রানিং কমিশনের কাছ থেকে ড: রারের কাছে দিন্তা দিন্তা কাগজ আসে ভমিসংস্কার সময়ে সেই সময় থেকে আগা গোড়া এট আইন তৈরী করবার প্রস্তুতি পর্ব, আইন তৈরী হওয়া, আইন পাশ হওয়া, কার্যকরী হওয়া না হওয়া, সংশোধন হওয়া, সর্বস্তরে আমরা যারা জড়িত আছি সেই সময় থেকে আমরা এটা ছ:থের সলে লক্ষ্য করেছি আইন যাই হোক না কেন সবচেয়ে মৃদ্ধিলের কথা হচ্চে এই ভূমির ব্যাপারে যত অহিনই বলুন কায়েমী স্বার্থদের গায়ে কোন আঘাত লাগে এইরকম কোন আইন কার্যকরী করা বভ মস্কিল। সি. পি. এম.-এর উপর **অনেকের** রাগ হয়েছে, আমাদের উপর্থ হয়ত রাগ হতে পারে, প্রফ্রোৎবাব তো বলে গেলেন মেদিনীপুর তো সি পি এম নয়, কিন্তু রাগ আপনাদের যতই থাক যে সি, পি. এম. স্লবিধাবাদ করেছে, কি হিংসার আশ্রের নিয়েছে, কি অন্যায় করেছে, কিন্ধ আমি একটা কথা এই হাউসকে অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে মনে করিয়ে দেব যে যতটক গরীব চাষীদের আন্দোলন হয়েছে তত্তকৈ এই আইন কার্যকরী হয়েছে, যথন আন্দোলন হয়নি এই আইন কার্যকরী হয়নি। আন্দোলন হিংসার পথে যথন গেছে তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা হচ্চে অপর তরফ থেকে হিংসা অনেক আগে থেকে বেশী হয়েছে। আগের কথা বাদ দিচ্চি ১৯৬৭. ১৯৬৮. ১৯৬৯ সালে ভাগচাষ আন্দোলন না হয়ে বর্গাদার অভিন্যান্স বলে ১৯৪৯ কি ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইন হোত, তারপর্যে সংশোধন হল সেই সংশোধন হোত না, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯ সালে বর্গাদার অন্দোলনের জন্ত হয়েছে এবং সেই আন্দোলন এগিয়ে এসেছে এবং পাশ করিয়েছে জমিদারী দথল আইন এবং ভূমিসংস্কার আইন। তারপর কি হয়েছে আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১ সাল প্রয়ন্ত এই স্মাইন কার্যকরী করবার জন্ম এই সারপ্লাস ল্যাও আজকে বলছেন যে যা দখল করছে, ক্রয়কদের কিছুটা শক্তি হয়েছিল দখল করেছিল, কিছু কি হয়েছে, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬১ সালে ডা: বিধান চক্র রায়ের কাছে আমরা ডেপুটেসান নিয়ে হাতে ধরেছি, তিনি আডভোকেট জেনারেলকে ডেকেছেন, মন্ত্রীকে ডেকেছেন এবং বলেছেন যে জমি আপনারা ডাকিরেছেন, সকলকে প্রোসিডিংস করছেন কিংবা যে জমি ৫এ প্রোসিডিংসের জন্ম আপনাদের কাছে দরখান্ত করা হয়েছে আপনারা তদক করছেন অন্ততঃ সেই জমির যেধান, সেই জমি সরকারের কাছে জমা থাক, সেই ধান চাষীর ষেট্রু প্রাপ্য তার ১০ আনা সেটা দিয়ে দিন, আর ৬ আনা জমা থাক, সেই জমি যদি সার্প্রাস বলে প্রমাণিত হয় তাহলে গভর্গেন্ট তাব ১০ টাকা লাইলেন্দ ফি নিয়ে বাকিটা চাষীকে দিয়ে দিন, আর যদি সারগ্লাস প্রমাণিত না হয় তাহলে সেই ধানের দাম মালিকের যেটা প্রাপ্য সেটা মালিককে দিয়ে দেবে। বিধানবাব এগ্রি করেছিলেন শেষ পর্যস্ত। কিন্তু সেই আইনকে কার্যকরী করবার জন্ম বহু চাষীকে প্রাণ দিতে হয়েছে, বহু আব্রেছেড হরেছিল এবং বহু চাষীর বাড়ী থেকে ধান লুঠ করে নিয়ে গেছে। বিধান বাবর কাছে কমপ্লেন করেছি যে আপনি নিজে বললেন যে হাা, এটা হবে এবং হচ্ছে অণ্ড আপনার পুলিশ, জমিদার, অফিসার, জোতদার, থানার দারোগা কেউ মানছে না, অপর দিকে চাধীকে গ্রেপ্তার করছে এবং তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হছে। সমাজবাদের কথা আপনাদের

কাছ থেকে শুনতে ভালই লাগে, অনেকে বিক্তপ করেন কিন্তু আমি বিক্তপ করেতে চাই না, সমাজবাদের প্রতি আগ্রহ সতাই ভাল কথা। কিন্তু সমাজবাদ কি মুথের কথা ? বে সমাজে আজো শোষণ রয়েছে, প্রাইভেট প্রোপার্টির উপর বেজড যে সমাজ এবং তার মধ্যে পুঁজিবাদের পূর্বতন যে শোষণ ব্যবস্থা সেই শোষণ ব্যবস্থা আজো যে দেশের গ্রামাঞ্চলে চালু আছে, যেখানে বেশীরভাগ মাহুষ গরীর সেখানে এটা কি জানেন না শাসনযর কার পক্ষে যায়, আদালত কার পক্ষে যায়, মুলিশ কার পক্ষে যায় ? তাঁরা যেসব প্রেণী থেকে এসেছেন সেইসব শ্রেণীর ভাগ কার পক্ষে যায়, পুলিশ কার পক্ষে যায় ? তাঁরা বেসব প্রেণী থেকে এসেছেন সেইসব শ্রেণীর স্বার্থ তাঁরা দেখেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা দেখেন। আমরা আইন করি, আমরাও অনেক সময় ওদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখি, গরীবের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখি না, ভোট পাওয়ার সময় তাদের কথা ওলা নামুষ যারা সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখি না, ভোট পাওয়ার সময় তাদের কথা বিলি। ইমপ্রিমেন্টেসানের কথা হছে সব চেয়ে বড় কথা। আইনের ইমপ্রিমেন্টসান সম্পকে কোন প্রভিসান ছিল না। থ্ব আনন্দের কথা যে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কমিটি করবেন বলেছেন জমি বিতরণের জন্ত কিন্তু আইনের কোন প্রভিসান করেন নি। জমি বিতরণ কমিটি করবেন কথা উঠেছিল যে ল্যাণ্ড বিফর্মস কমিটি করা হোক, স্থাটুটরি বিভি করা হোক, কিংবা বিভি তৈরী করতে পাওয়ার দেওয়া হোক, ল্যাণ্ড টাইব্যস্তালস করা হোক।

[6-50-7-00 p.m.]

অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন ভূমিসংখার কার্যকরী করবার জন্ম কমিটি করা হবে: কিন্তু সিলিং এর ব্যাপার শুধু নয়, ড্রাই ল্যাণ্ড বা ওয়েই ল্যাণ্ড বোঝবার জন্মও সিলিং ঠিক মত ইমপোজড করছে কি না তা দেখবার জন্ম, বর্গাদারের ধার। ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্মও অক্সান্স ধারা ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্ম আইনের মাধ্যমে কোন প্রভিসান থাকবে না? আমি জিজ্ঞাসা করছি ডেমোজেটিক কোয়ালিসান গভর্ণনেন্ট—যার প্রধান অংশাদার ছিলেন মাপনারা—অর্থাৎ কংগ্রেস ও সেই কংগ্রেসকে আমরা বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছিলামও তার ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী যিনি ছিলেন এই গভর্ণমেন্টের ক্লুষিমন্ত্রী তিনি ঠিক কবে দিলেন যে পপুলার কমিটি করে দেবে।। তিনি একটা নিয়ম করেছিলেন যে পপুলার কমিটি করে হুঃথ মোচন করবো। যেমন রাষ্ট্রপতির শাসন হলো তথনই পপুলার কমিটি তলে দেওয়। হল, কেননা রাষ্ট্রপতির गामन, এथन आंत्र श्रभूनांत्र कमिष्ठि मानि ना। मङ्गाना कि? आहेन निर्य हालांकि (थना, কি আইনের মধ্যে প্রভিদান আছে, একটা গভণমেন্ট আসতে পারে, আর একটা গভর্ণমেন্ট যেতে পারে—রাষ্ট্রপতি শাসন হতে পারে, কিন্তু ১৮ বৎসর হয়ে গেল, ১৯৫৪ সালে আমরা আইন পাশ করেছি, ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইন পাশ করেছি, ১৯৫৪ সালে জমিদারি দ্থল আইন পাশ হয়েছে। ১৯৫৫ দালে জমিদারি আইন প্রয়োগ হয়েছে। এবং ১৮ বৎসর পরে আবার আইন করছি—আবার আলোচনা করছি। বই পাওয়া যায় ইত্যাদি আজ দৰ লুকিয়ে রেথে আইন করে যদি আজ ঠিকমত ইমপ্লিমেণ্ট করা না হয়—যদি ধারাবাহিকতা না থাকে তাহলে আইনের উদ্দেশ্য বেশীরভাগ ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ইমপ্লিমেণ্টসানের স্থত্তে এই কথা বলতে চাই যে সি. পি. এম. অস্থায় করুক—যা করুক এই কথা মানতে হবে—যদিও কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট চাষীর জমি, ছোট মালিকের জমি দথল করেছে তা ফিরিয়ে দেয় নি—কিন্তু সেসব বিচার করুন, তদস্ত করুন, তাদের জমি ফিরিয়ে দিন, কিন্তু এটা মানতে হবে যে এই আন্দোলনে বহু জায়গায় জমি ্বরিয়েছে না হলে বেরুত না। এবং যে সমস্ত চাষ্ট্রীরা সারপ্লাস ল্যাণ্ডের মধ্যে থেকে জমি দখল করে আছে অজকে আপনারা আইন এনেছেন—আইন এনে প্রস্তাব করছেন, তর্ক করা হচ্ছে যে অমক জেলায় জমি আছে—আপনি ধকুন এথানে ওথানে জমি আছে ধকুন। কিন্তু ধরবেন কি

1972]

করে? কে বলেছেন যে পাঁচটা ছেলে মিখা করে লেখার দশটা ছেলে কিছ ধরবেন কি করে গ ধবতে যে পারে সে ধরতে চার। আপনাদের উৎসাহ কার্যে পরিণত করুন। সে কথা বলন। ধবতে পারে সে জাম চাষী, ধরতে পারে সেথানের ক্ষেত মজর ধরতে পারে পাশের গ্রামের ক্ষেত মজর। যদি জনগণ পূজা করবার জিনিষ হয় এবং ভোট পাবার যন্ত্র হয়, জনগণ যদি জীবন্ত হয়, जाइटल के यात्रा मार्कि चार्टि शतिलाम करत, रूमल रूलाय, मुल्लान देखती करत, जारान्त्र छः थ कहे चाराह जारमत ছেলেপুলে আছে—कूँए धत আছে, जारमत यमि कौतस तल मत करतन जाश्ल এहमत আটন কার্যকরী করন। সি. পি. এম. যে অত্যাচার করেছে তা না করতে পারেন, তারা যে ধরে ্রান করেছে সেটা না করতে পারেন, তারা যে স্থবিধাবাদ করেছে কারুব বাড়ী গেলাম ধ্যুত আনলাম তা না করতে পারেন, তারা যে কোর্টের উপর হামলা করেছে তা না করতে পারেন, তারা ্য পার্টি বাঙ্গি করেছে তা না করতে পারেন। আফ্রন আমরা সজ্যবন্ধভাবে ক্রযক—ভ্রমিহীন ক্রয়ক ক্ষেত্ৰমজ্ব নিয়ে আন্দোলন করে ছোট চাষী মাঝারী চাষীর সাহায্য, সহাত্তভতি ও দরদ নিয়ে কাজ করি---দেথি কেমন ভূমিসংস্কার কার্যকরী না হয়। এই আইনের মধ্যে এই প্রভিসন রাথবো যে পপুলার কমিটি আমরা যে ম্যানিফেষ্টো আমাদের প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক এ্যালায়েন্স ইলেকসনের আগে যে জায়েট ষ্টেট্মেন্ট করোছ, জনগণের কাছে ম্যানিফেটো দিয়েছি দয়া করে সেই ম্যানিফোষ্টোটা পড়ে দেখবেন। আপনাদেরই ছাফ ট। আমরা এই ম্যানিফেটো লোকের কাছে রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি না যে এইসমন্ত প্রগতিশীল কাজ এয়াডমিনিষ্টেসন মার্ডং শুধ করা যেতে পারে আমরা বিশ্বাস করি জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগীতার ভেতর দিয়েই এগুলি কার্যকরী করা যায়। **আমরা এই কথা বলেই** তো ভোট নিয়েছি। আমরা যেটা নিয়েছি সেটা কার্যকরী করবার বাবস্থা **আইনে থাকা** দরকার। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি সাধারণভাবে আর ছ-একটা খুচরো কথা বলে বক্তবা শেষ করবো। ল্যান্ড রোল আমাদের इार्का—এই न्यां ७ (द्वारन वाद वाद दिवार प्रवाद अर्याश (मिथ । এই दिवारनेद एउँ क्रमः: বাজিয়েছেন। আজকে এই জমি ধর্লাম রাথবো আবার পরে ছাতলাম, আবার পরের বিটার্নে এটা রাখলাম। ধরুন এইভাবে সমস্ত গোলমাল করে দিলাম। এইভাবে ছই, তিন কি পাচ বার বদলের পর তারপও আর পাত। পাওয়া যায় না। তারপর ভাগচাষীর রিটার্ন রেকর্ড হয় নি ভাগচাষী যদি রেকর্ড করায় তাহলে ভাগচাষী উচ্ছেদ হবে। তাহলে দেখন ল্যাও রোল আঞ পর্যন্ত হয় নি। এত টাকা খরচ করে সেটেলনেট হয়ে গেল ল্যাও রোল ঠিকমত আজ প্রাত্ত তল না।

আজ কয়েকটা জেলায়, ধানায় settlement করা হয়েছে এবং intensive settlement করা হয়েছে। কিন্তু যে কথা অনেকে বলেছেন যে এটা নিয়ে ছেলেথেলা করবেন না। Settlement গদি intensive করতে চাই তাহলে throughout West Bengal simultanously এই intensive settlement করবেনা তাতে টাকা ৫০ লাখের জায়গায় ৩কোটে লাগবে কি না দেটা বিচার্য্য বিষয় নয়। বিতীয়তঃ প্রত্যেক বছরের যদি Land Record থাকে কোন্ জমি কার ছিল দে রাথছে কি না, কোন জমি partition করেছে কি না, ভাগচারী কে ছিল না ছিল ইত্যাদি সমস্ত থাকতে হবে। এইভাবে যদি Land Rull না আমরা করতে পারি তাহলে এই যে ১৮ বছর ধরে হ. য়. য়. য়. বেশছছি তার কোন প্রতিকার করা যাবে না। আইনে জমির উচ্চসীমা পরিবার ভিত্তিক করে বিচার করেছেন। ১৯৫৪ সালে যদি এটা করা হোত তাহলে এত গোলমাল হোত না। মালিককে ২৫ একর জমি রাথতে দিয়েছেন। আমাদের দেশে মিতারক্ষা আইন আছে, দায়ভাগ খাছে—দায়ভাগই বেশীরভাগ চলে। বাপ বেঁচে থাকতে তিনিই মালিক। বাপ বেঁচে থাকতে বিষাট বিল্লায়-র নাতী-নাতনী, ছেলে, মেয়ে কেউ মালিক থাকতে পারবে না ২৫ একরের বেশী

বাপ মরে গেলে সবাই মালিক হতে পারে। বাপ দেখল যে আমি বেঁচে রাখতে পারবে না। থাকতে কেন কেউ রাখতে পারবে না, তাহলে এখনই ভাগ করে দাও এবং পুরানো করে দাও। সেজন্ত ৫ (৪) ধারা করা হল, যেটা খুব depective হল। ১৯৫৩ দালের ৫ই মের পর যদি কোন transfer হয়ে পাকে up to the time of vesting তাহলে সেটা malafide. কি bonafide সে বিষয়ে তদন্ত হবে। আমাদের দেশে আইন আছে registration না করে জমির বন্দোবস্ত করতে পারা যায়, registration না কার দানপত্র করা যায়। registration না করে জমি নিরূপণ করা যায় এটা ধর্নেই সমস্ত পুরানো back dated জমি বের হয়ে যাবে। আইনে বলা হল যে যদি unregisterd থাকে তাহাল সেটা acceptable হবে না। এখন আপনারা বলছেন ১৯৭০ সালের ৭ই August-এর পর যা transfer হবে তা vestingপর্যন্ত আমরা গণ্য করব না। এইভাবে সমস্ত ফাঁকি আইনে রাখা হয়েছে। এবং তারপর সেথান দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর আর কি যাহোক পরিবার ভিত্তিক আগেই করা উচিত ছিল। কিন্তু এটা দেরী। এটা করতে গিয়ে বলছেন adult, marriage করা হয়েছে বলে এত জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। কিম্বা সে যদি deceased হয় তাহলে তার widow ইত্যাদি যেসব কথা বলেছেন তাতে আমি বলবো ১৯৫৪ শালে Estates Acquisition Act পাশ হয়েছে সেটা ফাঁকি পডল কি না সেটা দেখার জন্ম কি ব্যবস্থা করেছেন ? এথনও Estates Acquisition Act চালু আছে। আমাদের ভূমি সংস্কার আইন করার পর সেটা বরবাদ হয়নি That is still applicable and that will be applicable in future কিন্তু কিভাবে applicable হবে? সেটার কি একটা অন্ত তদন্ত এটা একটা অন্ত আইনে জমির সীমা বেঁধে দিতে হবে যেটা বর্তমান এবং ভবিষ্যত কিন্তু অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ১৮ বছরের গোলমাল হয়ে গেল। এটা আপনার। ভূলে যাচ্ছেন কেন? যে adult হোক, married adult হোক, বেঁচে থাক, কিছা মরে যাক Estates Acquisition Act কে কাঁকি দিয়ে জমি রেখে দিয়েছে। This is a thing which must be enquired into এরমধ্যে আপনি বলতে পারেন না বাবার ৪ছেলে সে adult হয়ে গেছে বলে জমির সিলিং বলে যে রেখে দিয়েছে কিম্বা অগ্য আর একটা surplus land যে কিনে নিয়ে সিন্সিং-এর মধ্যে রেথেছে। স্থতরাং এটা ধরা যাবে না। এটা আইনের মধ্যে পড়ে গেল। এটা ধদি বরবাদ করেন তাহলে অনেক সর্বনাশ হবে বলে মনে করি। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ধরতে পারা উচিত।

[7-00-7-10 p.m.]

অনেকে বলেছেন যে orchard দেওয়া হয়েছে 2 hector দেওয়া হছে সেটা কেন আলাদ।
দেওয়া হছে । Why not included in the ceiling ? ধানের জমি অপরাধ কি ? ধান ফলায়
বলে। এটা ceiling-এ include হবে আর্ব্র'ওটা হবে না। সমন্ত fishery ceiling-এর মধ্যে
আনা উচিৎ। আপনি যদি fishery রাধতে চান তাহলে ceiling বৈধে দিন। ওই তো ওথানে বসে
আছেন আমাদের অনেকবারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জ্ব, মহাশয়। উনি তো ১৯৬৯ সালে fishery-র
হামলার সময় আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা তো ওঁর কাছে কথা দিয়েছিলাম।
উনি তো বলেছিলেন fishery যদি কেউ ২৫ একরে রাখতে চায় দেবো না ? আমি
বলেছিলাম, দাও। ২। একরের মধ্যে রাখতে পারবে, বেশী রাখতে পারবে না। Why ceiling
will not be imposed on the fisheries, I do not know। ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী আপনি
করে থেঁছি করবেন আপনার Director of Land Recordsকে ডেকে পাঠাবেন। ১৯৬৭

সাল থেকে তাঁলের নির্দেশ দেওর। হয়েছিল, ১৯৬৯ সালে জোরের সঙ্গে নির্দেশ দেওর। হয়েছিল—
এর কতটা জমি মেছোবেরী, কতটা জমি cultivated land সেটা ঠিক করে record সংশোধন
করা হোক। I know that your officers advanced to a considerable extent. তাঁর
বহু মেছোবেরী সম্বন্ধে তদন্ত করে they heve found facts। অসংখ্য জমি হাজার হাজার
একর জমি মেছোবেরীর মধ্যে অন্তর্ভ ।

শ্রীঅবৈপ্লবারি বিশাস ঃ On a point of order, Sir, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি rule 337(2)র প্রতি। আপনি নিশ্ব জানেন আমাদের Business Advisory Committeeর meetting-এ ৬ ঘণ্টা time বরাদ্ধ কর। হয়েছিল। সেই ৬ ঘণ্টা sir হয়ে গেল। অবস্থা থ্ব ভাল নয়। rule-এ আছে, "At the appointed hour, in accordance with the time limit fixed for the completion of a particular stage of a Bill or a motion, the speaker, shall, unless the debates is sooner concluded, forth with put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or the motion." এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker: Mr. Biswas, you, parhaps, have forgotten that 20 minutes recess was allowed. So 20 minutes more time is left.

 শিবর্মনাথ মখার্জীঃ আমি তাডাতাড়ি শেষ করবো। বিশাস সাহেব নিজের বেলায় এবং তাঁর দলের বেলায় যদি একথা একটু মনে রাখতেন ভাল হত। ওঁর কথা মেনে নিচ্ছি। আমি বলছি আপুনি খোঁজ করে দেখবেন already report রয়েছে ওই মেছোদেরীর অহ'হন বিপুল জমি cultivated land ব cultivable land. সেইটা দেখন cultivated land, cultivable land, within the Mechogheri। তাহলে তাও কেন আনবেন না ceiling-অনেক ছোট ছোট ব্যাপার আছে তার মধ্যে যাব না। আইনের অনেক ছোট চোট defects আছে। কিছু amendment আমরা দিয়েছি। আপনারা দেওলো নিশ্চিয়ই লক্ষ্য করেছেন। নিশ্চয় charitable religious institutions সম্বন্ধ বলেছেন ভাল। কিন্তু গেখানে কেন বলছেন, person requires land as distinct from income derived ব্ৰতে পারি একটা university-র জমি আছে, তাতে agricultural from such land? demonstration হয় এবং চাষ হয়। সেটার উপর ceiling করা উচিত নয় বা গভর্মেন্ট সেটা বাভিয়ে দিতে পারে, কিন্তু person কেন আনছেন বুঝতে পারছি না। এইরকম ছোট ছোট অনেক বিষয় আছে সে সবের details-এর মধ্যে যাচ্ছিনা। আমার আর একটা কথা মনে পড়লো অনেকে তুলেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। সেটা সম্পর্কে বলেই আমার বক্তব্য শুষ করে আনতে চাই। অনেকেই বলেছেন এবং এই আইনের মধ্যে এই প্রভিশন থাকাই দুরকার যে মজুর ক্রুলিয়ত সই করে নিলেই মজুর হয় ন।। একটা জমি ভাগচাধী চাধ করছে আর একজনকে দিয়ে মজুর কবুলিয়ত করে নিলাম কিন্তা যে ভাগচাষী চাধ করছে তাকে দিয়ে জোর করে মজুর কবুলিয়ত লিথে নিলাম, স্তরাং কিষাণদের বেলায় যেমন বলেছেন, সারেণ্ডারের বেলায় যেমন বলেছেন তেমনি মজুর কবুলিয়তের ব্যাপারে এটা স্পষ্টভাবে থাকা উচিত। শেষে আমি এই কথা বলবো যে মাননীয় মন্ত্রী ইতিপূর্বে আমাদের এই কথা দিয়েছেন এবং এথানকার সদক্ষরা বেশীরভাগ বলেছেন যে আপনি চেলে সেজে নৃতন করে এই আইন নিয়ে আসুন যত শীঘ্র সম্ভব। কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন সেট। আলাদা কথা, কোন পয়েণ্টটা গৃহীত হবে তা জানি না কিন্তু বে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলুন, নানা লোকে, সব কোরাটার খেকে এই দাবী এসেছে এই সাইন যথেষ্ট সম্ভোষজনক নয়। আমি একথা স্বীকার করবো যে পূর্বের আইনের তুলনায় এই

আইন ভাল, পূর্বের আইনের তুলনায় এই আইন অগ্রসর, পূর্বের আইনের তুলনায় এই আইন প্রথেসিভ কিন্তু এই আইনে যথেষ্ঠ ডিফেক্ট আছে, আর এই পিসমিল আইন তৈরী করে আইনের বারোটা বেজে যাছে, সর্বনাশ হয়ে যাছে। স্নতরাং অদূর ভবিষ্যতে, নেক্সট সেশনে একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল নিয়ে আসবেন, এটেট্র্য এট্রক্সিন, ল্যাণ্ড রিফর্মস্বামন্ত মিলিয়ে একটা আইন নিয়ে আসবেন যে আইনের মধ্যে এত গলদ থাকবে না। এই আশা করে এবং উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার উপরে আমার পার্টির তরফ থেকে যত সব এ্যামেণ্ডমেন্ট আমরা দিয়েছি তার মধ্যে মন্ত্রিমহাশয় যা গ্রহণ করবেন তা গ্রহণ করবেন, আর যা গ্রহণ করবেন না তা আমরা মূভ করবো না।

**শ্রীভোলানাথ সেনঃ** মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি ভুধু একটি, হু'টি পয়েণ্ট সন্বন্ধে বলবো। জেনারেলি, আজকে হাউদে মাননীয় সদস্তরা এই বিলটা সমর্থন করেছেন এবং স্বাগত জ্বানিয়েছেন কারণ এটা একটা ইমার্জেন্সি মেজার এবং ভবিষ্কতে একটা কমপ্রিহেন্সিভ বিল আনা হবে সেটার কথাও আলোচনা হয়েছে এবং এটা হয়ত আমাদের মন্ত্রিমহাশয় সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবেন। কারণ জিনিসটা সত্যি সত্যিই কমপ্লিকেটেড এই বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মাননীয় বিশ্বনাথ মুখাজী মহাশয় যে কথাটা বলেছেন এই কোর্টের ব্যাপারে সেই সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ১৪ (১) ওল্ড সেকশনে আছে "No suit shall lie in any Civil court to vary or set aside any order passed by the Revnue Officer in any proceedings under this chapter except upon the ground of fraud or want of jurisdiction." যদি ফ্রড কেউ করেন এবং ব্লেভিনিউ অফিসার যদি বা কোন পার্টি কিম্বা কোথায়ও ফ্রড হয়, বিচার নিশ্চয়ই সেই কোর্টে হবে না, বিচার হবে হাইকোর্টে, রিথ কোর্টে যেটা সার্টিকেল ২২৬এ হবে। কারণ স্থপ্তিম পাওয়ার ইজ ইন দি কনষ্টিটিখন। কনষ্টিটিউশন দিয়েছে পাওয়ার যে যার আইনের মধ্যে, গণ্ডীর মধ্যে বিচার করবে করুক কিন্তু এখানে যে মুহূর্তে গণ্ডীর বাইরে চলে যাবে এবং ফ্রন্ড হলে সেটা বিচার হল না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত সেটা বিচার করবে। তাঁরা যাবেন না ফ্যাক্টের মধ্যে, তাঁরা যাবেন ভুধু ঐ যে লোয়ার অফিসার তিনি তার গণ্ডীর বাইরে গিয়েছে কিনা কিম্বা তার জাজমেণ্টটা ভিসিয়েটেড হয়েছে কিনা বাই ফ্রড অর ইরেগুলারিটি এই কারণেই স্প্রত্রীম কোর্টের পাওয়ার রাখা হয়েছে এবং সিভিল কোর্টের পাওয়ার নিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে অভিনারি স্লট নাহয়। আর ১৪x. যেটা সেটা বলছে, "No Civil Court shall have jurisdiction to decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Chapter required to be decided or dealt with or to be determined by the Revenue Officer." (मधारन होडेरकार्ट बारन ना. রেভিনিউ অফিসারের আওতায় আসছে।

# **্রীঅজিভ কুমার বস্তঃ** মুনসিফ কোটে বাবে।

**শ্রীভোলানাথ সেনঃ** না, ডিক্লাটেরি স্কট যেটা ১৪xএ হচ্ছে, ২য়, সেটাই টেষ্টেড হবে। যদিও অনেক লোক ভুল করে, ভুল হয়, ভুল করবে, এটা ঠিকই, সেই সমক কতকগুলি সেকশন আছে কিন্তু এই সেকশনটা ক্লিয়ারলি বলছে, "No Civil Court shall have jurisdicdecide deal with any question or to determine or under this Chapter required to be decided any matter which is by or dealt with or to be determined by the Revenue Officer or other authority specified therein an no orders passed or proceedings commenced under the

provisions of this Chapter shall be called in question in any Civil Court." এর মানে হল এই যে যেমন ইনকাম ট্যাক্সে আছে এ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি উইদিন জুরিসডিকশন তার পাওয়ার একসারসাইজ করেন তাহলে তিনি রাইট করেন, কি ভুল করলেন এটা ডিসাইজ করেব না; কিন্তু যদি এ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি জুরিসডিকশন একসেপ্ট করে কিম্বা জুরিসডিকশন মিন ইউজ করে কিম্বা একটা ক্রড পার্পিচ্রেটেড হয় তাহলে স্থপ্রীম কোর্ট অর হাইকোর্ট আমাদের কনষ্টিটিউশন অস্থায়ী সেই পাওয়ারটা লয় করেনি এবং আমাদের সেই আইনেও করতে পারেনা যেটা সেই পাওয়ারকে নিয়ে নেওয়া হবে। আমরা সেই আইন করতে পারি না যাতে এই পাওয়ার নেওয়া যাবে।

[7-10-7-20 p.m.]

শ্রীশারৎ চন্দ্র দাসঃ অন এ পয়েণ্ট অব ইন্ফর্মেশন, স্থার, হিন্দু ল'য়ে হটো জিনিষ আছে, একটা হচ্ছে মিতাক্ষরা আর একটা দায়ভাগ এবং এ দারা হিন্দুরা অন্থশাসিত হয়। মাননীয় মিয়মহাশয় যে বিল এনেছেন তাতে কোন সাবালক পুত্র তার পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই আইনে সেই বিধান করছেন, কিন্তু মিতাক্ষরাতে জন্ম হত্রে সম্পত্তির অধিকার বস্তায়। দায়ভাগে কিন্তু অন্থবিধা। কিন্তু মাড়োয়ারা, বিহারা, অবাঙালী বারা তার। মিতাক্ষরায় অঞ্শাসিত অতএব তাদের বেলায় কোন অন্থবিধা নাই। কিন্তু মাননীয় মিয়মহাশয় যে বিশ এনেছেন, তাতে যে প্রভিশন দেখছি তাতে দেখছি পিতার যদি সম্পত্তি থাকে এবং তার সাবালক পুত্র থাকে তাহলে সেই সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু হিন্দু অরিজিন্তাল ল'তে বেটা জ্য়াহত্রে একজন পাছে তা থেকে এনাদার পার্সনকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কি না, আপনিতো ভাল ব্যারিপ্লার, আমাদের একটু বুঝিয়ে দেবেন।

শীভোলানাথ সেনঃ আমি আজকাল আর প্রাক্টিস করি না, তাহলেও বলে দিই মিতাক্ষরার যে কথা বললেন সেটা পুরোপুরি কারেক্ট নয়, হিন্দু সাক্ষেশন এটাক্টে কতকগুলি রাইট দেওয়া হয়েছে দায়ভাগে, অনেকথানি কন্টেম্পোরারী হয়ে গিয়েছে এবং ইন্কেস অব টাইমে সে সব হয়ে বাবে। স্তরাং কথা তা নয়। আমি বেটা বলতে চাই সেটা হছে—এই য়ে য়েটা এটাক্ইজিশন সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে সেটা থাকছে কি থাকছে না। সাধারণ কথা ইম্পাইড রিপিল বলে জিনিয়, নৃতন আইন পুরানো আইনকে Supersede to the extent to which it is moonsistent শেষ কথা হল মাননীয় বিশ্বনাথবাবু বললেন why not ceiling on orchard, why not ceiling on fisheries. এটাই বলেছেন বোধ হয়, সেটার কারণ আছে। রিজনেবল্ ক্লাসিফিকেশন বলে জিনিয় আছে, উই হাডে টু ক্লাসিফাই, তার কারণ মালদার মত জায়গায় আম হয়। ফুটসেরও দরকার আছে। যেমন মাছের দরকার আছে, অক্লান্ত শব্যের দরকার আছে তেমনি ফুটসেরও দরকার আছে, তিনটি জিনিম ভাগ করে ভিল করা হয়েছে। আম গাছের ফল যাবে কোথায়, যে জমি চাষ হয়ে গিয়েছে সে জমি ভেষ্ট করলে।

**এীবিশ্বনাথ মুখার্জিঃ** আমি না মালিক হলে আম গাছে কি আম ফলবে না ?

শ্রীভোলানাথ সেনঃ আমি তা বলছি না, আপনি ফসল পাবেন কিন্তু ছেলে পাবে না। এটাই হচ্ছে তকাং। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা একটা পলিসির ব্যাপার। অরচাও আমরা নাই করতে চাই না, অনেক লোক এই অরচার্ড করে লাভ করে থাকে, আমরা থাই, ফরেন এক্সচেঞ্জ আন্ করে, মাছের মত, শশ্রের মত অরচারেরও দরকার আছে সেজ্জ অরচাও দেওয়া হয়েছে আর সেটাও থ্ব বেশী নয়, হ' হেন্টেরের মত, এমন কিছু অক্সায় হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে এ' সহক্ষে যদি অক্সরুপ করতে চান তো ভবিশ্বতে হয়ত ল্যাও রেভিনিউ মিনিষ্টার চিন্তা।

করবেন। ( তিনি এই মাত্র বললেন যে তাঁর নিজের কোন বাগান নাই, তা**হলে হয়ত ক**রে দিতে পারেন। )

Mr. Speaker: Honourable Members, I draw your attention to rule 290 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. The time that has been allotted by the Business Advisory Committee viz 6 hours is going to be over at 7-20 p.m. But I understand that some more time would be necessary for the Bill. So I take the sense of the House that the House has got no objection in extending the time for one hour more.

Shri Biswanath Mukheriee: One hour will not be necessary.

Mr. Speaker: It may be finished within half an hour but let the time be extended by one hour. As soon as possible we will finish the business. So with the leave of the House I extend the time for one hour. Now, I call upon Shri Abdus Sattar to speak.

**ঞ্জিআবত্তস সান্তারঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়. প্রথমেই আমি এই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা ল্যাণ্ড সিলিং করবার ব্যাপারে চিফ মিনিছারদের একটা মিটিং হয়েছিল। আমি সেই মিটিং-এ দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা গেছে অক্সান্য প্রেদেশ পশ্চিমবাংলার যে ল্যাণ্ড রিফর্মস এটি আছে তাকে মডেল ধরে তাঁরা প্রসিড করছেন। (জনৈক সদস্তাঃ বেকায়দায় পডবে) কে বেকায়দায় পডবে সেদিকে লক্ষা না রেখে মোটামটি পশ্চিমবাংলায় আমরা যে আইন এনেছি সেই আইনটা প্রগ্রেসিভ এবং সেই হিসেবে অন্তান্ত প্রদেশ যে ল্যাণ্ডে রিফর্ম আইন আনছে দেখানে তাঁরা মডেল হিসেবে পশ্চিম-বাংলার আইনকে নিয়েছেন। জ্যোতির্ময়বাব কয়েকটি কথা এখানে বলেছেন। আমার মনে হয় তিনি আইনটি পডেন নি এবং সেইজ্যুই এইসব কথা এখানে বলেছেন। তিনি বলেছেন যদি কোন রায়ত তার জমি অন্ত কোন রায়তের কাছে বিক্রি করে—যার জমি কম আছে—তাহলে শেখানে যার জমি বিক্রি করা হয়েছে সেই জমি যদি ভেট্ট করে তাহলে সে বঞ্চিত হবে। আইনে কিছ তা নেই। আইনে আছে বিক্রি করতে পারবে না। কিছু যদি সিলিং-এর বেশী থাকে, যদি সে বিক্রিক করে তাহলে যিনি কিনছেন তার জমি থেকে কাটা যাবে না, যিনি বিক্রিক করছেন তার সিলিং থেকে কাটা যাবে। কিন্তু যদি দেখা যায় তার কোন জমি নেই সব বিক্রি হয়ে গেছে তাহলে সেথানে যিনি কিনছেন সেথান থেকে বাদ যাবে। সেই হিসেবে তিনি যে আইনের ব্যাথ্যা করেছেন সেটা ঠিক নয়। তিনি কংগ্রেস দলের লোক হয়েও যথন এর কিছুটা বিরোধিতা করেছেন তথন আমার মনে হয় তিনি আইন না দেখে এই কথা বলেছেন। মোটামূটি আজ পর্যস্ত যা দেখা গেছে তাতে দেখছি ১৯৭২ সালের জাত্যারী মাস পর্যন্ত ভেই করেছে ৯ লক্ষ ১৫ হাজার ১৪৯ একর এ**গ্রিকাল**চারাল ল্যাণ্ড এবং নন-এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড ভেষ্ট করেছে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮২ একর। আর একটু যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যদিও ভেই করেছে কিন্তু সরকারের দথল এসেছে এপর্যন্ত যেটা অর্থাৎ টেকেন পজেশন অফ্ যেটা সেটা ইচ্ছে ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার একর। এই ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার একরের মধ্যে ডিসেম্বর, নাইনটিন সেভেন্টিওয়ান পর্যন্ত ডিষ্টিবিউটেড হয়েছে ৪ শক্ষ ৩ হাজার একর এই ৪ শক্ষ ৩ হাজার একরের মধ্যে ৩ শক্ষ ৫৭ হাজার একর ডিট্টিবিউটেড হয়েছে ভূমিহীন ক্লমকদের মধ্যে এবং ৪৬ হাজার একর জমি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে।

[7-20---7-30 p.m·]

অবি এখন পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গেছে দখল নেয়ার পরেও ইনজাংসন হয়েছে হাইকোট খেকে

এবং বিভিন্ন কোর্ট থোকে আফটার পজেদন দেটা হচ্ছে ৭১ হাজার একর। আর বিফোর টেকিং পক্ষেমন এক সক্ষ একর। আমি আর একটা দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্চিষ্ আমাদের এই পশ্চিমবাংলার ১৯৭১ সালের সেনসাস অভুসারে এগ্রিকাল্যারাল লেবারার্স হচ্চে ০১ লক্ষ ৪৬ হা**জার, আর কালটিভেটার্স হচ্ছে ৪০ ল**ক্ষ ৩ হাজার। আমরা এই উদবুত্ত জমি যদি ভমিহীনদের মধ্যে আজ বিতরণ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা ইচ্ছা করলেও সমস্ত ভূমিহীন চাষীদের এই জমি দিতে পারব না বর্তমানে যা অবস্থা আছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার সব জমিকে যদি এক সঙ্গে ধরা হয় এবং লোকসংখ্যা ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে গত সেনসাসে লোক সংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ্ ৪০ হাজার—পার ক্যাপিট। সাইজ ফর দি এনটায়াব প্রদাসন হচ্ছে • ৩ একর—ভাট ইজ হার্ডলি এ বিঘা। এজন্ত আমি বলচি যে পশ্চিমবাংলায় ল্যাণ্ড বিফর্মস আইন আনার প্রয়োজন আছে। যারা জমি চরি করে রেখেছে কিংবা যারা জমি এক্সেস রাখছে তারা সমাজের শত্রু একথা কিছদিন আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং যারা জমি তাদের সিলিং-র বাইরে চুরি করে রাখবে তাদের এই আইনের বিধান অমুসারে এক হাজার টাক। জরিমানা হবে। সেই হিদাবে দেখা যাচ্ছে এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে অনেকেই জমি রাখতে বিধা বোধ করবেন। সেদিক থেকে একটা কমপ্রিহেনসিভ এ্যাক্ট যথন আসবে তথন ্জলেরও একটা প্রভিসন আনার প্রয়োজ্য আছে। এখন অবশ্র মিসা এটাক্টে সেই বিধান রা**থা** হয়েছে যদি কেউ এভাবে জমি চবি করে রাথে সেজনা। আমি একটা জিনিয় বলব আমরা এখানে ্য যাই বক্ততা করি না কেন প্রথম হচ্ছে যে জামাদের প্রথমে পরিষ্কার হতে হবে। জামার কিংবা আপনাদের কিংবা কোন সভোর যদি নিজেরা আমাদের এই আইন ভঙ্গ করার প্রবৃত্তি থাকে কিংবা এই আইন ফাঁকি দিয়ে যদি আমরা কেউ জমি রেখে থাকি এবং গ্রামে যেয়ে অন্য চাষীদের কিংবা অন্ত জোতদারকে বলি তোমরা এই আইন ভঙ্গ করোনা বা ফাঁকি দিও না তাহলে কিছই হবে না। এই জিনিষ পূর্বে হয়েছে। এট্টেন এট্রেইজিসন এট্রে অফুসারে প্রতি রায়ত ৭৫ বিঘা জমি রাখতে পারত এটা ছিল এবং এই আইন কংগ্রেস পাশ করেছিল কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তার কারণ অনেকে ছিলেন যাঁরা এখানে বক্ততা করে গেছেন মতীতে, বড বড় কথা বলে গেছেন কিন্ধ তাঁরাই আবার এই আইনকে ফাঁকি দিয়েছেন বলে এই জিনিষ করা সম্ভব হয় নি। আজকে নিয়ে আসা হয়েছে। ফামিলি সময়ে আমাদের শ্রীকুমারদীপ্তি দেনগুপ্ত মহাশয় এনেছেন। ডেফিনেসন হাজবাগত এগত ওয়াইফ এবং তাঁদের নাবালক আজকে ফামিলিতে (য ্ছলে, অবিবাহিতা কক্সা—তাঁদের মেজর ছেলে যদি তার নামে জমি থাকে সেও ফ্যামিলির মধ্যে পড়ছে কিন্তু যদি দেখা যায় যে মেজর ছেলের নামে জমি আছে, পিতা-মাতার নামে জমি নেই সেখানে আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে যে, এটা হওয়া উচিত যে সেই ফ্যামিলির ডেফিনিসনে যে মেজর চেলে আছে তার পিতা-মাতার যদি জমি না থাকে তাহলে সেই ফ্যামিলিতে পিতামাতাকেও ধরা উচিত হবে। পিতামাতাকে বাদ দিয়ে ফ্যামিলি করা ঠিক হবে না। কাজেই এটা করা উচিত। আমার মনে হয় যথন কমপ্রিহেনসিভ এ্যাক্ট আসবে তথন এই ফ্যামিলির ডেফিনিসনটাকে স্মৃতাবে করলে তাল হবে।

এইভাবে ক্যামিলি ভিত্তিক যে আইন আছে—দেট। ৩১শে মে পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—
৭-এ নম্বর ফর্মে বিটার্থ দাখিল করবার জন্ম। এই সময়ের মধ্যে যার জমি excess আছে সে
সম্বন্ধে তিনি যদি বিটার্থ দাখিল না করেন তাকে মিসা এ্যাক্টে ফেলা হবে। সে সম্বন্ধে আমরা
আইন আনছি। ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে জোতদারের সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত আইন
করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা

यात्र त्व कांकि यिनि मिटकन वा याँदा मिटकन जारात धरवार कला त्य त्मिनाती. तार त्मिनाती অনেক সমর কাজ করেনি অভ্যাত কারণে। এটা আর অস্থীকার করে লাভ নাই। আমার मान हव अथन (महे मिमानीरिक मुकार्ग कराए हारा। लाएन य ममुख दक्छ आह. সেই সমস্ত রেকর্ড ভুলভ্রাস্থি আছে ঠিক। সেই রেকর্ড দেখে আমরা যাঁরা জনপ্রতিনিধি আছি তাঁদেরও এ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে এই সব কেত্রে যাঁরা জমি লকিয়ে রেখেছেন, চরি করে রেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই প্রকান্তে তলে ধরা। অবশ্য সরকারের ঘরে একটা লিষ্ট আছে, সেই লিষ্ট অফুসারে অনেকে ধরা পড়বে। তবে একটা জিনিষ যেমন আমরা ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাস করি, তেমনি জুডিসিয়ারীতেও বিশ্বাস করতে হবে। দেখা গেছে বড় বড় জমির মালিক ও জোতদার যথনই vest প্রশ্ন এসেছে, যথনই ফর্ম দাখিল করবার প্রশ্ন এসেছে, তথনই তাঁরা হাইকোর্টে দৌডে গেছেন। হাইকোটের ইনজাংসনে সব বন্ধ হয়ে গেছে। হাইকোটে ও সিভিশ কোটে মিলে প্রায় ৮০ হাজার কেন পেণ্ডিং আছে। মুশ্কিল হয়েছে দেখানে ইনজাংসন পাবার ফলে Land Reforms Act.-এর যে বিধান তা অনেক সনয় আমাদের বানচাল হয়ে যায়। এখন কেস করলে ইনজাংসন হয় এই অবস্থা যদি হয়, তাহলে আমার মনে হয় যা জমি আছে তাঁরা যতক্ষণ হাইকোটে আছে. ততক্ষণ পর্যস্ত ছাডবেন না। এর ফলে Land Reforms-এর বিধানগুলি আমরা স্ত্রিকার কার্য্যকরী করতে পারছি না, অস্মবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে জবর দথল, জোর দথল বিভিন্ন অশান্তি আসছে। তবে আমরা বিশ্বনাথ বাবর সঙ্গে একমত হতে পারি না এ ব্যাপারে। দেশের যে প্রচালিত আইন আছে তা অমান্ত করে জোর করে জমি দখলের পক্ষপাতী আমরা নই। আইন যেটা আছে তা অবশ্রুই মানতে হবে। আর না হয় তাকে উঠিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে আমি একমত যাদের জমি বেশী আছে আইন করে ব্যবস্থা করুন তাদের সে জমি দিতে হবে। **কিছুক্ষণ আগে আপনি সি**. পি. এমের গুণকী**র্তন** করছিলেন করুন তাতে আমার আপত্তি নাই। তবে এইটুকু বলছি সি. পি. এমের জোর জমি দথলের ইতিহাস যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন— বড বড জমির মালিকদের নয়, ছোট ছোট জমির মালিকদের যাদের সিলিং এর মধ্যে জমি আছে, তাদের জমি জোর করে দথল করা হয়েছে। তাদের যদি লোকে মানে বলে,এই স্থযোগ নিয়ে তার। করেছে। আমরা দেখিনি হরেক্লফ বাবু কী রমক বক্ততা করেছেন। এই একমানে এত লক্ষ একর জ্ঞমি vested হয়ে গেল। আমি মন্ত্রী হয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম এ সব কাগজ পত্রে কিছ নাই। পাটি অফিসে হিসেব ছিল এতটা জমি দ্থল হয়েছে। যথন সেটা দ্থল তাঁরা করেছেন, সেটা vest করেছে তাদের কাছে। অথচ সরকারী কাগজপত্তে এই vest করার ব্যাপার আমি খুঁছে পাইনি। এইভাবে আজকে যে আইন এসেছে, আমার মনে হয়—এই আইন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের আইন, 7A from জমা দেবার ডিসেম্বর পর্যান্ত সময় ছিল তা এখন ১৯৭২ সালের মে মাস পর্যান্ত বাড়িয়ে দিয়েছি। আর মাঝখানে আমরা ইতিমধ্যে মিসা এটি পাস করেছি। [7-30-7-40 p.m.]

এই আইন, যেটা হচ্ছে সব দিক থেকে স্থলর হচ্ছে এই কথা বলব না। কিন্তু তব্ও আমি বলব যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার যে আবস্থা তাতে আমার মনে হয় যদি আমরা এই আইনকে কার্যকরী করতে পারি এবং আপনাদের সকলের সহযোগিতা যদি পাই তাহলে জমি পাব এবং সেই জমি আনক ভূমিহীন ক্ষমককে দিতে পারব। আর একটা কথা আমি বলব যে, আমাদের এখনও চিন্তা করতে হবে কনসোলিডেশন অফ হোল্ডিং এর কথা। এইটা যদি আমরা না ক্ষুত্ত পারি তাহলে কিছুই হবে না। ক্ষিণ আমরা যে জমি বিলি করছি সেই জমিতে যাতে সত্যিকারের উৎপাদন হয়—একটা লোক, যে ভূমিহীন ক্ষমক তাকেই দিতে হবে, এবং তাকে দিয়ে সঙ্গে আমাদের উচিত হবে সেথানে অফ্রান্ড ভূমিহীন ক্ষমক দের নিয়ে সন্থকারী সাহায্য দিয়ে,

যাতে সেথানে একটা কো-অপারেটিভ ফারমিং হয় তার ব্যবহা করা। আমার মনে হয় তাহলে সেথানে উৎপাদন বাড়বে। এই উৎপাদন বাড়িয়ে কনসোলিডেশন যদি না হয় তাহলে আমার মনে হয় একজন ভূমিহীনকে এক বিবা ছই বিবা জমি দিলে কিছুই হবে না। কারণ অনেক সময় ভারা তা চাষ করতে পারে না, এবং তারা সেথানে জাতদারের থপ্পরে পড়ে যায়। এইগুলি চিস্কা করে এবং কমপ্রিহেনসিভ আইন নিয়ে এসে এটেটস এয়কুইভিশন এয়াক্ট করে বা ল্যাণ্ড রিফর্মস এয়ক্ট করে কোন কাজকে আগে করতে হবে সেটা ঠিক করতে হবে। জমি ধরা হছে এথনও, যে আইন ১৯৫০ সালে হয়েছে সেই আইন অফসারে। ল্যাণ্ড রিফর্ম এয়ক্ট পাকার পর এটেটস এয়কুইজিশন এয়ক্ট থাকার কোন য়্রিভ নেই। সেই এয়ক্টকে উঠিয়ে দিয়ে একটি নতুন ভাবে সমস্ত কিছুকে কভার করে ব্যবহা আমরা করব। আমাদের ভূমি ও ভূমি সদ্ব্যবহার মন্ত্রিমহাশয় বেনামি ভূমি সেই ব্যবহার হারা উদ্ধার করে ভূমির সদ্ব্যবহার করবেন এবং তাতে আমাদের হামীণ অথনৈতিক অবহার উন্নতি হবে। যারা যে সমস্ত জমি ফাকি দিয়েছে, তাদের উনি আইন অফসারে ধরবেন এই বিশাস আমার আছে। এই বলে আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্রব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্তরুপদ থাঁনঃ স্থার, সাড়ে ছয় বণ্টা ধরে এথানে আমাদের অনেক সদস্থ যা বলেছেন তা থ্ব মনোযোগ সহকারে আমি শুনেছি। তাঁরা যে সমস্থার কথা তুলে ধরেছেন আমার কাছে সে সব নোট নেওয়া আছে। আপনি যদি অথমতি দেন তাহলে ঘণ্টা থানেক ধরে আমাকে বলতে হয়। মোটামুটি আমাদের এথানে সদস্থরা যা বলেছেন সেগুলিকে ভাগকরে দেখলে দেখতে পাব যে, সবচেয়ে বেশী কথা বলা হয়েছে বর্গাদার উচ্ছেদ সম্পর্কে। এই কথা স্প্রইই যে আমরা বর্তমানে যে আইন নিয়ে আসছি সেই আইন যদি ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে বর্গাদার উচ্ছেদ কর। বন্ধ করতে পারব।

विजीयजः वर्शामादात क्रिय প्रतिमान (यहा, महा क्रमान श्ष्क ना। आमात्र मतन इस यिन কেউ কোন কারণে দৈবাৎ উচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে সেটা জমির মালিক পারসোনাল কালটিভেশানে নিয়ে আসতে পারছে না। সেইজন্ম তাদের আবার অন্ত বর্গাদারকে দিতে হচ্ছে, পারসোনাল কালটিভেশন তারা করতে পারছে না। যেজতা আমরা বর্গাদার উচ্ছেদে আতঞ্চিত হচ্চিতা হচ্ছে হয়ত খাঝে মাঝে এক এক জায়গায়। বে-অ।ইনি ভাবে উচ্ছেদ করছে গোর করে করছে এবং আমরা সেসমস্ত রিপোট পাচ্ছি, রিপোর্ট পেয়ে আমরা এনকোয়ারী করতে দিয়েছি অনেক জাষগায়। যদি তাই হয় তাহলে এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই সমস্তা শুধ পশ্চিমবাংলার সমস্তা নয় এটা সারা ভারতবর্ষের সমস্তা। এবং গ্রামবাংলার তথ্য ভারতবর্ষের গ্রাম দেশের যদি উন্নতি করতে হয় যদি সত্যিকারের সমাজতাল্লিক পথে আমাদের এগিয়ে বেতে হয় তাহলে ভ্রমিদংস্কার আইনকে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে হবে। তা না হলে, যত লোক রুষিশিল্পে রয়েছে তাদের বেকার সমস্তার সমাধান করতে পারবো না। এথানে আমাদের মাননীয় সাতার সাহেব রয়েছেন এবং আমাদের সেচমন্ত্রী যদি চেষ্টা করেন তাহলে এই যেসমন্ত জমি সেগুলিকে আমরা দোফসলী বা তিনফসলী করতে পারবো যদি আমরা এই সমস্ত জমিতে জলসেচ করতে পারি এবং তাতে বহু বেকার সমস্তার সমাধান হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজক পশ্চিশবাংলায় যে সরকার গঠিত হয়েছে আমি বিশাস করি এই সমস্ত জিনিষ কার্গে পরিণত করবার জন্ম নিশ্চয় আমরা এগিয়ে যাবো। আমি এই কথা বলতে পারি যে বর্গাদার উচ্ছেদের আশকা আমাদের মনে আসছে কেন আমি মাননীয় সদস্যদের আখাস দিয়ে বলতে পার্বি যে এই আইন হারা বর্গাদার উচ্ছেদ আমরা বন্ধ করতে পারবো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জেলা

ভি**ত্তিক সিলিংয়ের কথা অনেকে বলে**ছেন। আমি তাঁদের অত্যক্ত বিনয়ের স**লে বলবে**। জমি ভিত্তিক সিলিং করা বিজ্ঞানসমত হবে কিনাসে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। আমি বলছি যে এই সিলিং বাড়াবার কথা মনে আসছে কেন ? কয়জনের উপর এই আইন প্রয়োগ হবে ? এ**কজনও ন**য় সিলিংয়ের বাইরে জমি আছে এই শতকরা একজনও নয়। এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখন যদি শতকরা একজন এই সিলিংয়ের আওতায় আসে আমরা কি তাদের কথা চিন্তা করবো না, যাদের সিলিংয়ের কমে জমি আছে এবং আরও অনেক লোক রয়েছে যারা জমি থেকে বঞ্চিত আমরা তাদের কথা চিস্তা করবো। কোন জায়গায় জমি হয়তো থারাপ কিংবা ভাল সেটা প্রকৃতির দান হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সিলিং কোথায় বাড়াতে হবে একথা আমাদের মনে আসবে কেন? একথা তো কাউকে বলতে গুনলাম না যে সিলিং আরও কোন কোন জায়গায় কমাবার প্রয়োজন হতে পারে যাতে আমরা আরও বেশী লোককে জমি দিতে পারি ভূমিহীনকে যাতে আরও ভূমি দিতে পারি এবং জমির সঙ্গে তাদের একটা নাড়ির যোগাযোগ করে দিতে পারি সে চেষ্টা আমরা করবো সে যতটুকুই জমি হোক না কেন সেটা তাদের নিজেদের হবে তো। রবীক্রনাথের একটা কথা আউডে বলছি 'শুধু ছবিঘা জমি ছিল মোর'। কিস্কু 'এ' ত বিঘা জমির জন্ম ক্রমকদের মনে একটা বেদনা থাকে সে জমি অল্প হোক তব্তা সে জমির সেই মালিক **সে জমির সঙ্গে তার** একটা নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে সে জমি নিশ্চয় তাকে দেবার ব্যবস্থা করতে *হ*বে। কাজেই যত বেশী জমি আমরা পারবো সেই জমি নিয়ে আসবার জন্ম আমাদের সকলকে চেষ্টা করতে হবে। ফ্যামেলিতে পিতা-মাতাকে কেন সংযুক্ত করা হয় নি এ প্রশ্ন অনেকে করেছেন। আমি মাননীয় সদস্তকে বলি যে এখানে ফ্যামেলি ডেফিনেসন দেওয়া হয়েছে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে একমাত্র ফ্যামিলিতে কর্তা, দ্বী এবং তার সন্তানদের ধরা হয়েছে। কোন নির্ভরশীল লোককে ধরা হয় নি। আপনারা নির্ভরশীল কাউকে বলেন তাহলে দেখবেন এতো বেশা সেখানে ফ্যামেলির উপর নির্ভরশীল সেথানে আসবে ভাইপো ভাগ্নে অনেকে এসে জুটবে ফ্যামেলি একটা বিরাট হয়ে পড়বে। এছাডা পিতামাতা জীবিত একথা অত্যন্ত সত্য কথা আপনার৷ লক্ষ্য করে দেখবেন যদি পিতা জীবিত কোথাও থেকে থাকেন তাহলে হয়তো একজন পিতামাতা হাজার যিনি রায়ত নন একজন পিতা-মাতার হয়তো জমি নাই। পিতামাতা জীবিত থাকলেও তাদের জমি জায়গা নাই অ্থচ পুত্রের আ্রাচ্চ এ থুব কম জায়গায় হয়েছে। তাই বলছি এথানে যে ফ্যামেলি ডেফিনেসন দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক যদি আরও জমি আনতে হয় তাহলে ফ্যামেলি আর বাড়াবার আনসাইণ্টিফিক হয় নি। চেষ্টা আমরা যেন না করি। মেছোভেড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়েছে। ফিসারী সম্বন্ধে আগে একটা আইন হয়েছিল মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় মনে থাকতে পারে ওয়েই বেঙ্গল এগ্রিকালচ্যার্যাল শ্যাও ফিসারী এগ্রিকাশচার এও রিসেটশমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৫৮ এতে পরিদ্ধার বলা আছে বিশ্বনাথবাবুর নিশ্চয় মনে থাকতে পারে যে এথানে কোন এগ্রিকালচ্যার্যাল ল্যাণ্ড তাকে যদি মোছোভেড়ীতে পরিণত করা হয় তাহলে আইনের সাহায্যে সেটা গুধু বন্ধ করা নয় সেটা নিশ্চয় গভর্ণমেণ্ট দথল করে নিতে পারবে সেই ব্যবস্থা আইনে রয়েছে।

## [ 7-40—7-55 p.m.]

কাজেই মেছোভেড়ী সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে আমাদের আইনে এই ব্যাপারটা আছে বলে সেটা এই আইনে আনবার চেষ্টা করি নি। Record of Rights-এর কথা উঠেছে। সত্যি কথা আমাদ্ধের অনেকদিন আগে regional settlement হয়ে গেছে। এর পরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারপরে বর্গাচাষ যাঁরা করেছেন তাঁদের অনেকের record হয় নি। আপনাদের

অবগতির জন্ত বলি যে, আমাদের ৮লক বর্গাদার recorded হয়ে গছে। ৮লক বর্গাদারের নাম record ভুক্ত হরে গেছে। এর পবে যদি কিছু বাকী থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তা করতে হবে। ইতিমধ্যে ২০১টা গ্রামাঞ্চলে গিরেছিলাম দেখানে আমাদের department-এর পেয়েছি তাকে বলে এসেছি যে. বগাঁচাষ য়াকে যার record ভক্ত না থাকলে সেটা শীঘ্ত অতুসন্ধান করুন। Record ভক্ত না হয়ে থাকলেও জাদের আইনের দিক থেকে বর্গাদার বলে স্বীকার করে নিয়েছি। এই বর্গাদারদের যে অধিকার সেই অধিকার তারা নিশ্চয়ই ভোগকরতে পারবেন এটা আপনারা সকলেই জানেন। ভিন্ধিতে যে ভূমিবণ্টন এর কথা ভাবছি একটু আগে মাননীয় সান্তার সাহেব যেকথা বললেন, যে statistics তিনি দিলেন তাতে দেখতে পাওয়া গেল যে অর্থনীতির দিক থেকে যদি ভূমিবণ্টন করতে যাই তাহলে কতকগুলি লোক, কতকগুলি পরিবারকে আমরা জমি দিতে পারবো। বিশ্বনাথবাব ্রকট আগে যে কথা বললেন যে, সব লোককে হয়ত আমরা চাকরী দিলে পাববো না, কিছ য়তঞ্চলিকে পারবো ততগুলিকে তো আমরা দিতে পারবো এবং এইরকমভাবে আম্পদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি তারদঙ্গে এবিষয়ে একমত। যতগুলি লোককে পারবো এই জমিব দঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের এই যে জমির কুধা, এই কুধার কিছট। অন্ততঃ তার থেকে, কিছ জমি সে নিজের চাষ করতে পারুক, অপরের কাছ থেকে হাল-লাগল ধার করে হোক বা অন্য ্যমন করে হোক, নিজস্ব জমি কিছুটা হোক, নিজস্ব সম্পদ কিছু হোক, এই যে তার বভক্ষা তার কিছটা অন্ততঃ মেটাতে পারবে!। উৎপাদনের উন্নতি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। ভূমিসংস্থার ও ভূমির সন্ব্যবহারের কথা অনেকে বলেচেন। এই বিভাগ বলে হয়ত অনেকে ভেবেছেন যে কি করে ভাল হবে সন্ব্যবহার কি করে হবে, ভাল করে চাষ করতে পারা যাবে কি করে। অনেকে বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁরা অনেকে জিঞাসা করেছেন, "তাহলে আপনি এখনই জলসেচের ব্যবস্থা, চামের উন্নতির ব্যবস্থা, সারের ব্যবস্থা করতেন''? এখন মুস্কিল হচ্ছে হয়ত এই হিসাব অনেকে বলেছেন'। আমার পাশে সান্তার সাহেব বসে আছেন, সন্ধাবহার করবার জন্ম যাঁরা আছেন তারা সন্থাবহার করুন। তাদের হাতে জমিটা পৌছে দেওয়া পর্যন্ত আমাদের উপর নির্ভর করতে হবে। তারপর সান্তার সাহেব আছেন, আরো অনেকে যাঁরা আছেন, ঠিকমত যদি সন্থাবহার করতে হয় তারা সেটা কববেন। নিশ্চয়ই আমি সেটা করবার জন্ত সচেই হয়ে বয়েছি। শতকরা ৭৫ ভাগ যে ভাগচাষীকে দেবার কথা হয়েছে, শতকরা ৭৫ভাগ যে বর্গাদারকে দেবার কথা। ২৫ ভাগ জমির মালিক পাবেন.এটা অনেক জায়গায় যে পাচেচ না সে সংবাদ আমাকে অনেক মাননীয় সদস্য দিয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাদের একটা কথা বলি— মনেক ভাগচাষী recorded হয় নি এইরকম কথাও অনেকে বলেছেন। সাজকে আমাদের এই গণতান্ত্রিক সরকার, গণতন্ত্রের অনেকদিনের যে ডেফিনেশন ছিল তা এখন যদি একট পাণ্টিয়ে নিই Democratic Government বলতে আমরা যা বুঝি Government of the people, for the people and by the people তার সঙ্গে একট যোগ কার with the people, সত্যি যদি মাহ্রষ একসন্তে এই গণ্ডান্ত্রিক সরকারের সতে না চলে, সমস্ত মাহ্রষ যদি জেগে না ওঠে, আইনকে এই implement করার জন্ম সচেই না হন তাহলে স্ত্রিকারের আমাদের এই আইনকে implementation করা যাবে না। তাই, আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভায় যেসব মানীয় সদস্য রয়েছে শুধু তারাই নয়, মধিবাসী যারা গঙ্গার পবিত্র ধারার মত আশীবাদ দিয়েছে এই আশা নিয়ে যে এরা গণতান্ত্রিক উপায়ে আইনগতভাবে সমাজতন্ত্রের পথে একট একট করে দঢ পদক্ষেপে এগিছে 'থেতে পার্বে। মুতরাং

রয়েছে আমি তাদের কাছে বারবার জানাচ্ছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, একজোটে এই আইনকে রূপ দেবার চেষ্টা করি, তাদের ঐকান্তিক সহযোগীতা যদি আমরা পাই তাহলে এই আইন যে বর্ণে বর্ণে implemented হবে, এটা রূপায়িত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরো অনেক কিছু বলবার ছিলো, কিছু একটি কথা আমি বলবো। আমাদের ইসলামপুরের যে কয়জন মাননীয় সদস্তাদের ওথানকার record of rights এর গওগোলের কথা বলেছেন। আমি তাদের বলেছিলাম একদিন দেখা করবার জন্ম।

আমি দেখলাম যে আমাদের এথানে উর্দু, হিন্দী, বাংলা কিছু কিছু আছে, ইংরাজীও কিছু কিছু আছে। আমি থবর নিয়েছিলাম ওথানে রেকর্ড অব রাইটসগুলি করা হয়েছে, আমি উদ্ধৃ পড়তে জানি না, অনেকেই হয়ত পড়তে জানেন না, হু একজন হয়ত পড়তে জানেন, ৪৫ জন ক্লাশ থীপ্তাফ রয়েছেন। তাঁরা কিন্তু ইসলামপুরের,উর্ছ,কাইতি জানেন। আর ১০৩জন ষ্টাফ তাঁদের মধ্যে ৪৫জন রয়েছেন, এমন দেখা গেছে ছ-পক্ষের যে গোলমাল তা নেই, ভাল করে ইণ্টারপ্রিট করে ব্যাখ্যা করে ছ-পক্ষকেই সম্ভুষ্ট করে দিয়েছেন, উভন্ন পক্ষই বুঝতে পেরেছেন যে এটা হাা ঠিক এবং সংশোধিত হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্ত আমার কাছে কয়েকদিন আগে একটি আবেদনপত্র দিয়েছেন সংশোধনের জন্ম, ১৫ জনের জন্ম। সেটা আমি এনকোয়ারি করে দেথবা যে কি অবস্থায় আছে। যদি কোন ভুলক্রটি থেকে থাকে, মানুষ মাত্রেই ভুল থাকে,এইভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আইনাহুণ যেসব স্থোগ স্থবিধা পাবার কথা সেটা তারা সকলেই পাবেন। ১৫জন মাত্র লোকের কণা জানি, আর কতজনের থবর এখন পাই নি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এটা বলচি যে ভূমিসমস্তা সত্যিকারে সমাধান যদি নাহয়, সংস্কার যদি ঠিকমত নাহয়, সব মান্তধের কাছে তার ফল যদি পৌছাতে না পারে তাহলে যে আশা নিয়ে আমরা এথানে এসেছি, যে পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচিছ সেসমন্তই ব্যথ হয়ে যাবে। কাজেই সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জ**ন্ত** আমাদের যে পরিবর্তন দরকার নিশ্চয়ই ধীরভাবে আমাদের তা বিবেচনা করতে হবে এবং সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথে দুচভাবে এগিরে যেতে পারব, এই বিশ্বাস নিয়ে আবার আপনার মাধ্যমে সকলকে ধ্ন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: There is a motion for reference of the Bill to the Select Committee by Shri Sarat Chandra Das. But as the consent of the Minister-incharge of the Bill has not been taken the motion is out of order.

Now there are motions for circulation of the Bill by Shri Abdul Bari Biswas and by Shri Haji Sajjad Hossain. These motions were moved by the two honourable members.

Shri Abdul Bari Biswas: Sir, I withdraw my motion.

Shri Haji Sajjad Hossain: I also withdraw my motion.

The motions of Shri Abdul Bari Biswas and Shri Haji Sajjad Hossain that the Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon were then, by leave of the House, withdrawn.

The motion of Shri Gurupada Khan that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Mr. Speaker: There is one amendment to clause 1 given Shri Saroj Roy. Shri Saroj Roy: Sir, I am not moving my amendment.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 2

Mr. Speaker: There are amendments to clause 2 given by Shri Ajit Ganguly and Shri Ajit Kumar Basu.

Shri Biswanath Mukherjee: Sir, Shri Ganguly is ill. He has informed me over the talephone that he will not move his amendment.

Shri Ajit Kumar Basu: Sir, I am not moving my amendment.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 3 to 12

The question that clauses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: There is one amendment for inserting a new clause 12A, given by Shri George Albert Wilson De-Roze which is out of order.

#### Clause 13

Mr. Speaker: There are amendments to clause 13 given by Shri Ajit Kumar Basu, Shri Saroj Roy, Shri Bhupal Chandra Panda and Shri Kumar Dipti Sen Gupta.

Shri Ajit Kumar Basu: Sir, I am not moving my amendments.

Shri Saroi Roy: Sir, I am not moving my amendments.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, I am not moving my amendments.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir I am not moving my amendment.

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 14

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 15

The question that clause 15 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 16

Mr. Speaker: There is one notice of amendment given by Shri Kumar Dipti Sen Gupta.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, I am not moving.

The question that clause 16 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 17

The question that clause 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 18

Mr. Speaker: There is one notice of amendment given by Shri Kumar Dipti Sen Gupta.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, I am not moving the amendment.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clauses 19 to 28 and the Preamble

The question that clauses 19 to 28 and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 1 p.m. on Tuesday, the 2nd May, 1972.

#### Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-55 p.m. till 1 p.m. on Tuesday, the 2nd May, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 2nd May, 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 11 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 3 Ministers of State, 2 Deputy Minister and 178 Members.

#### OATH OR AFFIRMATION

[1-00—1-10 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of you have not yet made an path or affirmation of allegiance, you may kindly do so.

(There was none to take oath)

Mr. Speaker: Starred question Nos. 192 and 193 are held over. Now we shall start from starred question No. 194 (Admitted question No. 460) from Shri Madhu Sudan Roy.

**এছিরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যঃ** মিঃ স্পীকার, স্থার, আমাদের যেটা দেওয়া হয়েছে, দেটা +১৩২ থেকে আরম্ভ।

Shri Aswini Roy: On a point of privilege Sir, আমাদের Held over questions-এর কোন তালিকা দেওয়া হয় নি।

Mr. Speaker: I am sorry that the list of printed questions which are to be answered to-day has not yet reached this office even now although I have received copies of answers to those questions. It is most unfortunate and that speaks volume about the fact that we must have a Press of our own for carrying out Parliamentary business. A proposal in this regard has already been sent by my office to the Hon'ble Minister-in-charge of Parliamentary Affairs and he has assured me that he will look into the matter and, as soon as posible, he

1

will make arrangements for a Press under the Control of the West Bengal Legislative Assembly, itself. Some honourable members often make enquiries about the proceedings of the Assembly. You may be aware the proceedings for the last several years are pending for printing and have not been published and printed. Unless we have got a Press of our own we cannot solve this problem. So we are in difficulty to proceed as the list of printed questions to be answered to-day has not yet reached my office.

Shri Aswini Roy: But I find from the Table that question Nos. 225 and 228 have been answered. But how is it that we are not getting the printed list of questions?

Mr. Speaker: Mr. Roy. this is the first time in my experience as a member of this House continuously for the last 15 years. For the first time in the last 15 years I find that the list of questions to be answered. which should get first priority Press, has not been in printed and handed over to this Secretariat. So we cannot proceed because the printed questions have not yet been handed over to our Secretariate in time. All these matters had been sent and informed, from my Secretariat in time to the Press. It is realy a sad state of affair that the matter has not been printed and we cannot proceed without a printing Press. now start with the held over questions and short notice question first. If, in the meantime the printed questions reach us we will take up those questions.

Shri Aswini Roy: Sir, I find that the Starred question Nos. 225 and 228 of mine have been replied, but not in the line.

Mr. Speaker: At any rate let us proceed now without wasting any further time, with the held over questions.

#### STARRED QUESTIONS

(which to oral answers were given)

# বস্তায় ক্ষতিগ্রন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য

- \*১৩২। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*১৭১।) **শ্রীঠাকুরদাস মাহাডোঃ** শিক্ষা বিভাগেব মন্ত্রিমহোদয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গত ১৯৭০ সালে বন্ধায় ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্ম যে সরকারী সাহায্যদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল অভাবধি বহু বিভালয় আবেদন ক্রিয়াও সেই সাহায্য পাল্প নাই:
  - (খ) অবগত থাকিলে, সরকার এ বিষরে কি ব্যবস্থা করিতেছেন;
  - (গ) ইহা কি সত্য যে, সমস্ত বিভালয়ের বক্সার ক্ষরক্ষতির এনকোয়ারী রিপোট এও ৯ই মার্চ, ১৯৭২ তারিধের মধ্যে শিকা বিভাগে পৌছাইয়াছে কেবলমাত্র সেইসমস্ত বিভালয় এই বৎসর টাকা পাইবে; এবং
  - (খ) সত্য হইলে, ৯ই মার্চ, ১৯৭২ তারিথের পর যেসকল বিভালরের রিপোট আসিবে সেই বিভালরগুলিকে ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে ক্লাড গ্র্যান্টের টাকা দিবার জন্ত কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন ?

611

# শ্ৰীষ্ঠ্যপথ ব্যালাজি:

- কে) হাঁ।, ১৯৭০ সালের বজায় ক্ষতিগ্রন্থ প্রাথমিক বিভালয়সমূহের পুননির্মাণের জন্ত ১৯৭১ ৭২ সালের ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। উহা ক্ষতিগ্রন্থ স্থলাজিলতে জেলা স্কুলবোর্ডসমূহ বজায় ক্ষতিগ্রন্থ প্রাথমিক বিভালয়গুলির জন্ত দেওয়া ইইয়াছে। ঐ বজায় ক্ষতিগ্রন্থ মাধ্যমিক বিভালয় ও মহাবিভালয়গুলির সম্বন্ধ নির্মাণ পর্যথ (Construction Board) মারফৎ তদন্তের ব্যবস্থা হয় ও সমস্ত ক্ষতিগ্রন্থ শিক্ষায়তন সম্পর্কে তদন্তের রিপোট যথাসময়ে না পাওয়া যাওয়াতে স্বক্ষেত্রে সাহায়্মঞ্জুর করা সম্ভব হয় নাই। কৃতগুলি ক্ষেত্রে আবেদন করিয়াও সাহায়্য পাওয়া যায় নাই এ বিষয়ে শিক্ষা অধিকার মারফৎ তথা সংগ্রহ করা হইতেছে।
- থে) নির্মাণ পর্যৎকে আবেদনকারী বাকি ক্ষতিগ্রন্ত মাধ্যামক বিভা**লয়গুলির তদ**ংগর প্রতিবেদন সকল আশুপ্রেরণের জন্ম অন্ধরাধ করা হইয়াছে।
- (গ) না। নির্মাণ পর্ষৎ হইতে যে সকল প্রতিবেদন ১৫ই মার্চ, ১৯৭২ তারিথ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে সেই সকল বিভালয় সমূহের জন্ম অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।
- (१) ১৫ই মাচ, ১৯৭২ তারিথের পরে যেদকল প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে তাহা সাহায্য মঞ্বীর জন্ম পরীক্ষা করা হইতেছে। এথনও পর্যন্ত দকল ক্ষতিগ্রস্ত বিভালয়েব প্রতিবেদন নির্মাণ পর্যৎ হইতে আসিয়া এ বিভাগে পৌছায় নাই সেইগুলি পাইলে দেগুলি সম্বন্ধে অর্থমঞ্জী জন্ম যথায়থ ব্যবস্থা অবল্খিত হইবে।

শ্রীসরোজ রায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জবাব দিলেন যে ১৪ লক্ষ টাকা, সেটা ঠিক ক্লিয়ার হ'ল না। প্রশ্নের উত্তরটা ছিল সরকার কি অবগত আছেন যে ১৯৭০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্ম যে সাহায্য দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ও অভাবধি বহু বিভালয় আবেদন করিয়াও পায় নাই—এথানে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন। আপনি তার উত্তরে বলেছেন যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার সাপ্রিমেটারি হছে যে সে টাকা কি পাওয়া যাবে ?

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জিঃ প**রের উত্তরে তো বলাই আছে যে অন্তসন্ধান করা হচ্ছে।

শীশবৎচন্দ্র দাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় সম্পূর্ণ বোর্ড পুনর্গঠন না হওয়ার জন্য ঐ যে ডিষ্ট্রাক্ত স্কুল বোর্ড, তার ভেতরে একটা সাব-কমিটি থাকে, ফিনান্স সাব-কমিটি। কিন্তু বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় ডিস্ট্রিক্ত স্কুল বোর্ড পুনর্গঠন না ২ওয়ার জন্য ও যে বোর্ড ছিল তা বাতিল হওয়ার জন্য টাকা দিতে অস্ত্রবিধা হচ্ছে ?

[1-10-1-20 p.m.]

**শ্রীমৃত্যপ্রয় ব্যানার্জিঃ** এটা আমি অমুসন্ধান করে দেখব।

**্রিঅন্তিত কুমার গাস্থুলী** ঃ ১৯৭• সালে বন্যা হয়ে গেছে, অথচ তদন্তের রিপোট আসেনি।

<sup>যাদের</sup> উপর এই তদন্তের ভার ছিল তারা আড়াই বছরে এই তদন্তের ব্যবস্থা যথন করতে পারে নি

তথন তাদের কোন শান্তির ব্যবস্থা করবেন কি ?

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্চয় ব্যানাজিঃ** এটা ভেবে দেখব।

শীমুগেন মুখার্জিঃ তদন্ত কারা করে?

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্চয় ব্যানার্জিঃ** কনষ্ট্রাকসান বোর্ড।

**্ৰীসামস্থাদ্দিন আমেদঃ** গত বন্যায় রেমিশন অফ টিউশান ফি বাবদ কতক**ও**লি জে<del>লার</del>

স্থূল সময়মত নিজেদের প্রেটমেণ্ট দেওয়া স্বন্ধেও—যেমন মালদহ জেলার ১৪টা স্থূল-এ সময় মত টাকা দেওয়া হয় নি এবং অন্যান্য অনেক স্থূল পায়নি এ বিষয়ে আপনি কি ব্যবস্থা করবেন ?

**শ্রিয়ভ্যঞ্জর ব্যানাজিঃ** অহুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীজ্ঞাবতুল বারি বিশ্বাসঃ কনষ্ট্রাকসান বোর্ডকে যেহেতু দক্ষিণ হস্ত করেনি বলে স্থুলগুলি এখনও পর্যস্ত টাকা পায় নি—এটা কি আপনি জানেন ?

**শ্রীয়ভ্যঞ্জয় ব্যানার্জি**ঃ অহুসন্ধান করে দেখব।

**শ্রীস্থারচন্দ্র দাসঃ** কনষ্ট্রাকসান বোর্ড-এর পরিবর্তে শিক্ষা বিভাগের অফিসারের হার। তদস্ত করাবেন কি ?

**শ্রীমু হ্যুঞ্জয় ব্যানার্জি**ঃ এ বিষয়ে তারা অভিজ্ঞ বলে তাদের দ্বারা করান হয়।

শ্রীস্থধীরচন্দ্র দাসঃ কনষ্ট্রাকসান বোর্ডের অবস্থা এরকম হলে কি হবে ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি**ঃ এর উ**ত্তর আ**মি দিয়েছি।

## বাঁকুড়ায় রবীশ্রভবন

- \*১৩৭। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৬৯।) **শ্রীকাশীনাথ মিশ্রে**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বাকুড়ার রবীক্রভবনের নির্মাণকার্য বর্তমানে কি অবস্থায় আছে;
  - (थ) करत छैश (भव इरेतात कथा हिन :
  - (গ) উক্ত নির্মাণকার্যে দেরী হইবার কারণ কি এবং সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; এবং
  - এই ভবন নির্মাণের জন্ত এ পর্যন্ত সরকার কত টাকা দিয়াছেন ?

# শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জি:

- (ক) বাকুড়ার রবীক্সভবনের নির্মাণ কার্য্য বর্তমানে অধ সমাপ্ত অবস্থায় আছে।
- (থ) শেষ হবার কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তবে মূল পরিকল্পনা পরিবর্তন করা না হলে বহু পুর্বেই নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়ে যেত।
- (গ) স্থানীয় রবীন দ্রভবন কর্তৃপক্ষ সরকার অন্ধুমোদিত মূল পরিকল্পনাটির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করায় এবং এ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে সরকারকে জ্ঞাত না করায় নির্মাণ কার্যে অহথা দেরী হয়েছে। তবে গত আধিক বছরে এসম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্থানিদিন্ত প্রভাব আসার পর সরকার নির্মাণকার্য স্থবাদিত করার জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত অন্ধান ইিসাবে মঞ্জুর করেছেন। গত ক্তেক্যারী ইইতে নির্মাণকার্য পুনরায় স্কুক্ক ইয়াছে।
- (प) এই ভবনটি নির্মাণের জন্য এ পর্যন্ত সরকার মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৫০ টাকা অন্তুদান হিসাবে দিয়েছেন।

শ্রীকাশীলাথ মিশ্রেঃ সরকারী সাহায্য ছাড়া অন্ত কোন বেসরকারী সাহায্য রবীক্সভবনের জন্ত হরেছে কিনা?

🌯 🎚 মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি: এটা বেদরকারী প্রতিষ্ঠানকে জিজ্ঞাসা করা ভাল।

**একানিলাথ নিশ্ৰে:** বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কত আদায় হয়েছে ?

**এত্রিক্সর ব্যানার্কিঃ** আপনি বললে আমি অতুসন্ধান করে দেধব।

**এ আবতুল বারি বিশ্বাস:** এই রবীক্রভবনের জন্ম কত এসটিমেটেড কট ধার্য্য হয়েছিল ?

**্রীমৃত্যুক্তয় ব্যানার্জীঃ** সেসব ফিগার হাতের কাছে নেই। নোটশ দিলে দিভে পারবো।

**শ্রীআবিত্রল বারি বিশাসঃ** এথানে পজিটিভ প্রশ্ন ছিল। শিক্ষা মন্ত্রী এড়িয়ে থেতে ছাইছেন। যাই হোক। আগের কাজের দর্মন সরকারকে কি কোন ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে ?

শ্রীয়ু হ্যুঞ্জয় ব্যানার্জী: ওটা অফ-হাত বলা মৃদ্ধিল।

**এ। নরেশচন্দ্র চাকীঃ** বরীক্রভবন কর্তৃপক্ষ ব**ল**তে পারেন বেসরকারী সংস্থা কিন্তু নিম্নি-মহাশ্য জানাবেন কি রবীক্রভবন কর্তৃপক্ষ কাদের নিয়ে গঠিত ?

**এীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ সময় লাগবে।

শ্রীআবন্ধুল বারি বিশাসঃ এথানে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে এরজন্য যে টাকা বরাদ হয়েছিল তার কিছু টাকা থরচ হওয়ার পর পরিকল্পনার পরিবর্তন করা হয়। এর বিশেষজ্ঞকে, পরিবর্তন করলো কে? আমরা কি করবো? এতো অসহনীয় অবস্থা। কিছু টাকা থরচ হওয়ার পর শিষ্ট করা হয়েছে। এথানে আবার বেশ কিছু টাকার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে অয়রোধ করছি যে, যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল সেটার মধ্যে কিছু কাজ হওয়ার পর পুনরায় নির্মাণের জন্ম বেশ একটা টাকা থরচ হচ্ছে এ ব্যাপারে অয়্সমন্ত্রান করে দেখবেন কি?

**শ্রীযুত্তাঞ্চয় ব্যানার্জী:** অন্নসন্ধান করে দেখবো।

শ্রী আবস্তুল বারি বিশ্বাস: এই অমুসদ্ধানের পর যদি দেখা যায় যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এইরকম অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকেন তাহলো কি তাদের বিক্লচ্চে ব্যবস্থা নেবেন ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** এটা তো বেসরকারী সংস্থা থেকে করা হচ্ছে। বেসরকারী সংস্থাই এর নালিক।

**শ্রীন্সাবত্বল বারি বিশ্বাসঃ** বেসরকারী সংস্থা এর মালিক হলেও সরকার যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহ**লে** ৪৯৯তে কেস করার কোন অস্ত্রবিধা নেই। বেসরকারী কর্মচারী যদি এর সাথে জড়িত থাকেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যথোপসূক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি?

**শ্রীযুত্যঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ হাঁা।

### অসানগোলে রবীন্দ্রভবন

\*১৪০। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩০৯।) **@ স্ত্রুমার বন্দোপাধাায়** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- অসানসোলের ফ্রাল্লভ্রের নির্মাণকার্য বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ;
- (খ) কবে নাগাদ উক্ত ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার কথা ছিল ; এবং

(গ) সরকার উক্ত রবীক্রভবনের নির্মাণকার্য ছরান্বিত করার জক্ত কি ব্যবস্থা অবশ্বন করছেন ?

## শ্ৰীমৃত্যুঞ্চয় ব্যানার্জি:

- (ক) ভিত্তিপ্রন্তর স্থাপন করার পর আসানসোলের রবীক্রভবন নির্মাণকার্য বর্তমানে স্থাপিত আছে।
- (থ) শেষ হবার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা রবীক্রভবন কর্তপক্ষ স্থির করেন নি।
- (গ) স্থানীর রবীক্রভবন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাহায্যের কোন আবেদন সরকারের কাছে স্থাসে নি।

# **্রীমৃত্যুক্তর বন্দোপাধ্যায়:** ( লিখিত উ**ত্তর পাঠ**—সংযুক্ত)।

শ্রীত্রকুমার বক্ষোপাধ্যায়ঃ মন্ত্রিমহাশয় বলছেন নির্মাণকার্য্যের কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নি। কিন্তু আমরা জানি রবীক্র শতবাধিকী বছরে এই সমন্ত রবীক্রভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রবীক্র শতবাধিকীর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এটা নির্মাণ হচ্ছে না। এই ব্যাপারে সরকারের কি করণীয় নেই ?

**শ্রীয়ৃত্যুক্তর বক্ষোপাধ্যায়:** এথানে তো সরকার টাকা দেয় নি—সরকার কি করবে?

**শ্রীস্কুমার বন্দোপাধ্যায়** ঃ এখানের ব্যাপারে সরকার কি কিছু করবেন ?

মিঃ স্পীকারঃ কোন আবেদন পত্র সরকারের কাছে নেই। সরকারের কাছে তার। টাকা চায় নি। তারা নিজেরাই টাকা তুলে এটা তৈরী করছে।

## बारे मालाजा कारेनान शतीका

- \*১৪৩। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৪১৩।) **জ্রীছাবিবুর রহমান**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (क) ऋन कार्रनान वदः शरे माजामा कार्रनान भन्नीकात मान वकरे कि ना ;
  - (থ) মান এক হইলে, উক্ত পরীক্ষাদ্বয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্তিত এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য আছে কি না; এবং
  - (গ) থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করছেন?

## [ 1-20—1-30 p.m.]

# শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানাজি:

- (ক) হাা, উক্ত পরীক্ষা হইটির মান একই।
- (থ) না। উক্ত পরীক্ষাদ্বয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্তির এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য নাই। তবে, যতদূর জানা যায়, হাই মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষার্থা হিসাবে পি ইউ পরীক্ষা দিবার অহমতি

#### **OUESTIONS FOR ORAL ANSWER**

(গ) হাই মাজালা ফাইনাল পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী যাহাতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিদাবে পি. ইউ. পরীক্ষা দিতে পারে তাহার জক্ত বিশ্ববিত্যালর সমূহের প্রয়োজনীয় অহমতির জক্ত মাজালা বোর্ড সচেই হইতে পারেন।

্রীছবিবুর রহমানঃ মাননীয় শিক্ষামত্রী শিক্ষামান একই বলছেন কি**ভ** হাই মাদ্রাসা পাশ কুরার পর পি: ইউ: প্রাইভেট যে দিতে পারছে না এর জক্ত দায়ী কে ?

🔊 এই সব ব্যাপার বিশ্ববিভালয় ঠিক করে, স্থতরাং তারাই দারী।

#### অপসারিত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পুনর্বহাল

\*১৪৫। (অন্নুমাদিত প্রশ্ন নং \*৪৫৮।) **জ্রীপরেশচন্দ্র গোস্বামীঃ** শিক্ষা বি**ভাগের** মন্ত্রিমহাশুর অন্নুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বিগত যুক্তফ্রণ্ট শাসনের আমলে যেসমন্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষিকা বলপূর্বক অপসারিত হয়েছিলেন এরপ কয়জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বিষয় সরকারের গোচরে এসেছে;
- (খ) তাঁহাদের মধ্যে এ পর্যস্ত কতজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ও পদে পুনর্বহাল হয়েছেন;
- (গ) সরকার কি অবগত আছেন, মধাশিক্ষা পর্বদের ও মহামাস্ত হাইকোর্টের নির্দেশ পেরেও অনেকে কার্যে যোগদান করতে পারছেন না; এবং
- (খ) অবগত থাকিলে, সরকার এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন ?

# **श्रिकुष्ट्रश्र**य गामार्जिः

1972]

- (क) ৮২ জন শিক্ষক ওশিক্ষিকাকে বলপূর্বক অপসারিত করা হইয়াছিল বলে সরকারের নিকট অভিযোগ আসে। তাদের মধ্যে ৬৮ জন প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষিক। ছিলেন। পরে অত্নসন্ধানে জানা যায় যে ১১ জনকে বলপূর্বক অপসারিত করা হয় নাই এবং ১২ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উাহারা কর্মক্ষেত্রে বহাল ছিলেন। অত্নসন্ধানে আরও জানা যায় যে ২ জন অন্ত বিভালয়ে যোগদান করেন।
- (খ) ইহাদের মধ্যে ৫ জন শিক্ষক বিচারাশরে মামলা দায়ের করেন এবং ২ জন অমুসন্ধানের পূর্বেই মারা যান। ১১ জন পশ্চিমবন্ধ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বদের আপিল কমিটিতে আবেদন করেন। তাঁহাদের মধ্যে পর্বদের দিজান্ত অমুযায়ী ৫ জনকে পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে; এবং ২ জনকে কর্মকেত্র হইতে অপসারিত করা হয়। ৪ জনের ক্ষেত্রে আপিল কমিটি এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। বাকী কয়জনের সম্বন্ধে অমুসন্ধান করা হইতেছে।
- (গ) পর্যদের পুনর্বহালের আদেশ সত্ত্বেও ২ জন প্রধান শিক্ষক বিচারালয়ের অন্তর্বতীকালীন আদেশের জন্ম কর্মক্ষেত্রে যোগদান করিতে পারেন নাই।
- (घ) विषय प्रहेिं विठातामस्यत वित्विष्ठनाधीन थाकांग्र मतकारतत अथन किं क्रू कत्रीय नाहे ।

প্রেশচন্ত্র গোস্থামীঃ আমরা জানি হগলীতে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী, সাহাগঞ্জে একটা হান্নার সেকেণ্ডারী স্থূল আছে—সেধানে হাইকোর্টের রায় অন্থযায়ী এবং মধ্যশিক্ষা পর্যদের ্যায় অন্থবায়ী একজন শিক্ষক কাজে যোগদান করতে না পেরেও তিনি মাসে মাসে মাইনে পেতেন। গত কয়েক মাস যাবত ডি. পি. আই থেকে তার বেতন দেওয়া হচ্ছে না এবং বিস্থাসয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে তাঁকে বেতন দিছেছে না। এ সম্বন্ধে কিছু জানেন কি যে কেন বেতন দেওয়া হচ্ছে না?

**শ্রীয়ৃত্যুক্সর ব্যানার্জিঃ** আমি এটা জানি না—যদি স্পোসফিক কমপ্লেন করেন তাহলে অহুসন্ধান করে দেখব।

শীঅভিত কুমার গালুলী: এটা একটা পার্টিনেন্ট কোশ্চেন। যে সমন্ত শিক্ষক শিক্ষিকা পার্মানেন্ট ভাকেনসীতে আছেন পার্মানেন্টলি এমপ্লয়েড তাদের জুলুম করে তাদের চাকরী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, তাদের প্রত্যেকেরই পুনর্বহাল হওয়া উচিত। কিন্তু ৫ জনকে রিইনটেট করেছেন আমার প্রশ্ন হছে যে তাঁরে কাছে সব নামগুলি দিলে তিনি সেইসমন্ত ছুলে তাদের পুনর্বহাল করার আদেশ দেবেন কি না ?

**শ্রীমৃত্যুক্তয় ব্যানার্জিঃ** নাম দিলেই আদেশ দেওয়া সম্ভব নয়, অভ্সন্ধান করে দেথবো তারপরে নিশুরই আদেশ দেব।

শ্রীপরেশচন্দ্র গোত্বামীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের নিশ্চয়ই জানা আছে যে বোর্ড অব সেকেনগুরী এডুকেশনে একটা রেজলিউসান নেওয়া হয়েছিল যেসমন্ত প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকদের বলপূর্বক অপসারিত করা হবে তাদের অপসারণকে বিধিমত গ্রাহ্ম করা হবে না, তারা স্থলে জয়েন করুক বা না করুক তারা নিয়মিত বেতন পেতে পার্বেন। এই সমস্ত অপসাবিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম কার্য্যকরী করা হচ্ছে কি না ?

**শ্রীযুপ্তাঞ্জয় ব্যামার্জিঃ** আমার মনে হচ্ছে, যদি না হয়ে থাকে তাহলে অভিযোগ করলে অহুসন্ধান করে দেখবো।

শ্রীত্মাবদ্রল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই সমস্ত শিক্ষকদের উপর বলপ্রয়োগ করে বিদায় করা হয়েছিল, তাদের উপর বলপ্রয়োগের কার্ণ কি ?

Mr: Speaker: The question does not arise.

**জ্রীজ্ঞাবপ্লল বারি বিশ্বাসঃ** নাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন থাদের উপর বলপ্রয়োগ করে স্থল থেকে বিদায় করা হয়েছিল তারা কি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছিল ?

**শ্রীয়ন্ত্যঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ সেটাই ত' মনে হচ্ছে।

**্রীঅজিভকুমার গাঁকুলী:** এদের বাদের হটান হল বলপ্রয়োগ করে, যারা বলপ্রযোগ করলো মন্ত্রিমহাশন্ত তাদের কি শান্তির ব্যবস্থা করছেন ?

**ীমৃত্যুক্তয় ব্যানার্জীঃ** সবটা আমার হাতে নাই।

শ্রীপ্রকাশচন্ত গোদ্ধারী: বোর্ডের নির্দেশ থাকা সব্বেও, যে সমন্ত ম্যানেজিং কমিটি সেই নির্দেশ মানেনা সরকার থেকে সেইসব ম্যানেজিং কমিটির উপর কোন বাধ্যবাধকতা আনাকি সম্ভব নয়?

**্রীমৃত্যুপ্তর ব্যানার্জী**ঃ নিশ্চরই সম্ভব।

**একুমারদীতি সেমগুরঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, একটু আগে উত্তরে বলছেন যে বাদের এখন পর্যন্ত পুন্বহাল করা হয়নি তাদের পুন্বহাল করার জন্ম মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তাদের বিষয়গুলি কুর্ছাম্মভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন কি ?

### QUESTIONS FOR ORAL ANSWER

1972]

**শ্রীমু হ্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

প্রীকালাই ভৌষিকঃ শাননীয় মন্ত্রিমহাশন্ত্র কি জানেন এই বলপ্রয়োগ করে সরানর পর সেই জান্নগায় কোন টিচার এ্যাপয়েণ্টেড হয়েছে কি না এবং তাদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে কি না ঃ

**শ্রীয়ত্যঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** সেটা ত ঠিক বলতে পারছি না।

**একানাই ভৌমিকঃ** সেই পোষ্টগুলি কি থালি আছে মনে হয় ?

ত্রীমত্যঞ্জয় ব্যানাজীঃ সেটা নোটিশ চাই।

ীপ্রকাশচন্দ্র গোত্মানী: যে প্রশ্ন আগেই বলেছি সেই সম্বন্ধে আমি খুবই জানি যে সনক্ষেত্রে যেথানে বলপ্রয়োগ করে অপসারিত করা হয়েছে তার জায়গায় নৃতন শিক্ষক নেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ডি আই, বা ঐ ধরণের কর্মচারী তাদের পুনবহাল করা হয়েছে এবং তাদের বেতনও দেওয়া হচ্ছে, সরকার থেকেই দেওয়া হছে। এই অপসারিত শিক্ষকদের ব্যাপারে বোর্ডের নির্দেশ, মহামান্ত হাইকোর্টের নির্দেশ আছে, অর্থাৎ যারা বহুদিন ধরে শিক্ষকতা করেছেন এবং সি পি এম-এর অত্যাচারে অপসারিত হয়েছিল তাদের ক্লেতে কি হবে ?

**শ্রীয়ত্যঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** স্পেসিফিক কেস দেবেন নিশ্চয়ই অমুসন্ধান করবো।

শ্রী শক্তি কুমার গাঙ্গুলী: এই শিক্ষাদপ্তর থেকে এই ধরণের যাদের মাইনে পাওয়া উচিত নয়, জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষাদপ্তর মাইনে মঞ্চুর করেছেন, অর্থাৎ এই শিক্ষাদপ্তর যাদের সাহায্য করছেন মঞ্জিন মন্ত্রিমহাশয় তাদের শান্তি দেবেন কি ?

**শ্রীমুত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ এটা সত্তসন্ধান করে দেখবো।

Held over \* 146

# বস্থায় ক্ষতিগ্রন্থ ছাত্রছাত্রীদের বেডন মকুব

\*১৪৬। (অগুনোদিত প্রশ্ন নং ৪৪৯।) **ডাঃ মহঃ এক্রামূল হক বিশ্বাস:** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অগুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় বিগত বস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বাবদ কত টাকা মঞ্ব করা হয়েছে: এবং
- (থ) ঐ জেলার বন্ধায় বিধবত শিক্ষাপ্রতিগানগুলির মেরামত ও পুননির্মাণের জন্ম এ পর্যন্ত মোট কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

## **এমুগুঞ্জ**র ব্যানার্জি:

- (ক) ৪,৬০,০০০ টাকা মঞ্র করা হয়েছে।
- (খ) মাধ্যমিক বিভালয়সমূহের জন্ত ২,৩০,০০০ টাকা এবং জিলা শিক্ষা পর্বদের অধিন প্রাথমিক বিভালয়সমূহের জন্ত ৬,১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

জ্বীমহন্মদ দেদার বন্ধঃ মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, বিগত বন্যার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বেতন ববেদ যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে সেই সব টাকা দেওরা হয়ে গিল্লেছে, না বাকী আছে ? শ্রীয়ৢত্যঞ্জয় ব্যালার্জিঃ বললাম যে মঞ্র করা হয়েছে, নিশ্চরই দেওয়া হবে।

শীমহম্মদ দেদার বক্সঃ এর মধ্যে যেসব স্থল, বিশেষ করে মূর্শিদাবাদ জেলায় ৩০টা স্থল টাকা পায় নি, এই সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে এই সংবাদ কি সত্য এবং সত্য হলে এর ব্যবস্থা কি করবেন?

**এ মৃত্যপ্তর ব্যানার্জিঃ** যদি কেসগুলি দেন তাহলে বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হবে ।

### কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়

\*১৪৭। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৫০০।) **জ্রীগঙ্গাধর প্রোমানিক:** তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ২০শে মার্চ, ১৯৭২ তারিখে এই মন্ত্রিসভা আসীন হওয়ার পর হইতে ১০ই এপ্রিল, ১৯৭২ পর্যস্ত সরকারের কোন্ বিভাগে কতজন নূতন কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে;
- (খ) ইহার মধ্যে তপশিলীভুক্ত কয়জন এবং উপজাতি সম্প্রদায় কয়জন আছেন;
- (গ) সরকার পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলিতে নৃতন কর্মচারী নিয়োগের সময় তপশিলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ করার জন্ম সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা; এবং
- (ঘ, কর্মচারীদের পদোন্নতির সময় তপশিশী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শোকেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কি ?

[ 1-30—1-40 p.m. ]

\*147 (held over)

**এ)সন্তোয কুমার রায়ঃ** এ সম্বন্ধে তথ্য এখনও সংগ্রহ করতে পারি নাই।

শ্রীগলাধর প্রামানিক: অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ স্থার, এর আগেও আমি ছ দিন এই তপশিলীভূক্ত এবং অফরত সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমি দেখছি মন্ত্রীরা এই সমস্ত উত্তরের জন্য তৈরী হয়ে আসছেন না, তাঁরা তা পাছেন না কিম্বা অন্যান্য দপ্রর সাহায্য করছেন না। এজন্য আমি আপনার কাছে প্রটেক্শন চাইছি। আমার মনে হয় গভর্গমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কেন্দ্রে যেমন একটা কমিটি আছে, সেই রক্ম একটা কমিটি যদি এথানেও করে দেন, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা বোধ হয় মন্ত্রীদের সাহায্য করতে পারব ; বিভিন্ন দপ্তর থেকে ইন্কুয়ারী করে এনে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে আমি দেখছি যে বাংলাদেশের বিরাট একটা শ্রেণী অবহেলিত হছে এবং আজকে তাদের যে দায়িত্ব বা পাওনা মন্ত্রীরা তা বুঝিয়ে দিছেন না, অফিসারদের বাধ্য করছেন না সেই সমস্ত মানতে। কাজে কাজেই আমি আপনার প্রটেক্শন চাইছি তপশীলভূক্ত জাতির পক্ষ থেকে।

শ্রীসন্তোষ কুমার রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রশ্ন তপলিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগে না দিয়ে অর্থ দপ্তরে দিলেই ভাল হত, কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অফিসের হিসাব আমার দপ্তরে থাকে না, আমি লিখেছিং উত্তর এসে এখনও পৌছায় নি। মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন আমাদের সরকার এখন চিস্তা করছেন এইরকম একটা কমিটি করার বিষয়ে।

Mr. Speaker: After looking into the records of this office I find that the question was first sent to the Finance Department and from that department the question has again been sent back to your department. So, the question of sending it again to the Finance Department does not arise because they have already referred the question to your department. In this connection the honourable member, Shri Gangadhar Pramanick, also met me in my chamber and requested me to see that the question is answered today and I assured him that it would be answered today as for as possible. I then personally requested Mr. Roy to see that the question is answered on the floor of the Assembly today but he told me that all the facts and figures were not in the control of his department and he would have to collect the same from different departments. I have seen one letter also from this department that it had requested other departments to furnish necessary particulars. In spite of best efforts it has not been possible for this department to collect necessary informations from most of the departments. So, I think when the Hon'ble Minister is not posted with all the facts relating to this Schedule Caste and Schedule Tribes' as required to answer the questions, of Shri Pramanick, though he is the Minister of the S. C. & S. T. Welfare Department, it is not possible for Mr. Roy to furnish all the details that Shri Pramanick wants from the Government. On another occasion also another question was referred to the Finance Department and the Finance Minister also gave a personal reply that he could not collect all the informations. In the circumstances, I can only draw the attention of the Hon'ble Ministers and particularly the Chief Minister to see that the questions which involve furnishing necessary data or particulars by different departments the Hon'ble Chief Minister should intervene in the matter and direct all the departmental heads to co-operate with a particular department in furnishing necessary details to the honourable members of this House This much I can request the Hon'ble Chief Minister that he will look into the matter because a particular Minister may find it difficult to give answers. But if the Hon'ble Chief Minister intervenes and gives direction to all the heads of different Departments the matter can be solved. So, I draw the attention of the Minister of Parliamentary Affairs who is present here and through him the Hon'ble Chief Minister that henceforth he will personally look into the matter so that honourable members are not deprived of their valued privilege of eliciting informations from the Treasury Bench members. I request the members of the Treasury Bench that in the forthcoming days they will look into the matter more seriously and will help each member of the House with all detailed informations which they are seeking from the member of the Treasury Bench.

শ্রীকানাই ভৌমিকঃ মাননীয় স্পাকার মহাশয়, এই কোন্টেনের ব্যাপারে উনি যদি আর একটু পরিষ্কার করে বলেন তাহলে ভাল হয়। উনি বললেন এই কোন্টেনটার ব্যাপারে অক্যান্ত ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে ইনফর্মেসন পান নি। আমি জানতে চাই কোন ডিপার্টমেন্ট ইনফর্মেসন দেন নি, না ২০১টি ডিপার্টমেন্ট ইনফর্মেসন দিরেছে? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তিনি তাঁর নিজের ডিপার্টমেন্টের সহস্কে বা তাঁর ডিপার্টমেন্টের কথা তাে বলতে পারতেন।

**জ্রিসন্তোষ কুমার রায়** টোট্যালটা দেওরা যায়নি—কোন্চেনের বাকী জংশের উত্তর আমি দিয়েছিলাম। তথন অধ্যক্ষ মহাশয় বলেছিলেন কোন্চেনের প্রথমটা জ্বাবসহ পেশ কর্ষার জক্ত। কিন্তু সেটা করা যায়নি কারণ টোট্যাল না পেলে আমি কি করে উত্তর দেব।

**এক নাই ভৌমিকঃ** যেসব ডিপাটনেণ্ট উত্তর দিয়েছে সেটা যদি বলেন তাছলে আমর। একটা আন্দান্ত পাব যে কি অবস্থা দাড়িয়েছে।

জিলন্তোৰ কুমার রায়ঃ টোট্যালটা না পেলে কিকর্মে জবাব দেব।

**একানাই ভোমিক:** যে যে ডিপার্টমেন্ট উত্তর দিয়েছে দেগুলি বলুন না।

শ্রীসন্তোধ কুমার রায়ঃ এই কোশ্চেনের ব্যাপারে সেদিন আমি বলেছিশাম আমি ঘথাসাধ্য চেষ্টা করব এর জ্বাব দেবার জন্ম এবং এটুকু বলতে পারি আমি এই ব্যাপারে ঘথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবে মাননীয় সদস্তোরা এখন যা জানতে চাইছেন সেটা আমি এখনো আনিনি ধলে জ্বাব এখনই দিতে পারছি না।

শ্রীশরত চল্জ দাসঃ অন এ পয়েণ্ট অব ইনফর্মেসন, স্থার। আদিবাসী এবং ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের মান্ত্রমাণায়ের কাজ হচ্ছে আদিবাসী এবং হরিজনদের কথা শোনা, তাদের কল্যাণ দেখা এবং সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কিন্তু আমরা দেখলাম হ'বার এই কোশ্চেন্টা এল এবং হ'বারই মান্ত্রমাণায় তার উত্তর দিতে পারলেন না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমরা কি করে আস্বন্ধ হব যে আদিবাসী এবং হরিজনদের কল্যাণ এই ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমরা পাব ?

**শ্রীসন্তোয কুমার রায়ঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশন্ত্র, প্রথম প্রশ্নের "ক"-এর সঙ্গে আদিবাসীদের কল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই। পশ্চিমবাংলায় কত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে তার সংখ্যা চাওয়া হয়েছে। কাজেই আদিবাসীদপ্তর বার্থ হয়েছে এটা বলা ঠিক হবে না।

শ্রীশরত চন্দ্রদাসঃ আদিবাসী এবং হরিজনদের যে দপ্তর আছে সেই দপ্তর কি করে হরিজনদের এবং আদিবাসীদের আথিক পুনর্বাসন হবে এবং কিভাবে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে সেইসব জিনিষ দেখবে। আদিবাসী এবং হরিজনরা চাকুরী পেলে তাদের আর্থিক পুনর্বাসন হবে এবং তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং এটা ওয়েলফেয়ার ডিপাট-মেন্টেরই দেখা উচিত। কাজেই মস্ত্রিমহাশয় এটা কি করে বলছেন যে, এটা তার ডিপাটমেন্টের এক্তিয়ার বহিত্তি।

Mr. Speaker. I would request the Hon'ble Minister that when he can collect the information, the answer will be circulated to the members. Let us pass over to the next question.

#### রাণাখাটে রবীন্দভবন

\*১৫১। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৩৬৪।) **জ্ঞানরেশচন্দ্র চাকীঃ শিক্ষা বি**ভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) রাণাঘাটের রবীক্রভবনের জক্ত কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল;
- (থ) উক্ত ভবনের নির্মাণকার্য কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়া কোন্ সময়ে শেষ হইয়াছিল; এবং
- (গ) বর্তমানে এই ভবনটি কি অবস্থায় আছে ?

## শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী ঃ

- (ক) রাণাঘাট রবীপ্রভবনের জন্ম এক লক্ষ চৌন্দ হাজার আট ত্রিশ টাকা (১,১৪,০৩৮) ব্যয় হয়েছিল।
- (খ) উক্ত ভবনের নির্মাণকার্য্য ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থরু হয় এবং ১৯৬৮ সালে শেষ হয়।
- (গঁ) ভবনটি চালু অবস্থায় আছে ৷

শ্রীনরেশচন্দ্র চাকীঃ বর্ত্তমানে ভবনটি কি অবস্থায় আছে তার উত্তরে বললেন "ভবনটি চালু অবস্থায় আছে"। মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাছি যে তিন নম্বরে এই যে উত্তর দেওয়া হয়েছে এটা অসতা উত্তর। বর্তমানে এই ভবনটি বিপজ্জনক ভবন হিসেবে যে পরিত্যক্ত আছে সে সম্বন্ধে মক্সিমহাশয় কিছু জানেন কি ?

1.40-1-50 p.m.]

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী** ওই রকম অভিযোগ আ**দেনি,** উনি যথন অভিযোগ করলেন, তথন

শ্রীনরে এচন্দ্র চাকী । আমি জানি রাণাঘাটের রবীক্রতবনটি অত্যন্ত বিপদ জনক অবস্থায়
প্রের রেছে, দেওরালে বড় বড় ফাটল দেথা দিয়েছে যার জন্ত বিপজ্জনক হিসাবে পরিত্যক্ত হয়েছে
বিং সেটা চালু নেই। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
মহাশয়কে চ্যালেঞ্জ করছি এবং তাকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি আমার সপে আহ্বন এবং
পরিদর্শন করুন চালু আছে, না পরিত্যক্ত হিসাবে পড়ে রয়েছে—এই বিষয়ে তিনি বথায়থ থবর
নবেন কি?

**শ্রীমুণ্ডাঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ নিশ্চয়ই নেবো।

শ্রীআবিত্বল বারি বিশ্বাসঃ অন এ পরেন্ট অব সভার স্থার, এই যে একটা প্রশ্ন, এই ভবনটি সধনে যে কি অবস্থার আছে— তাধলে স্থার, উত্তর দেবার আগে ডিপার্টমেন্টের তদন্ত করে উত্তর দেওর উচিত। স্থানকার মাননীয় সদস্থ বলছেন যে পরিতাক অবস্থায় পড়ে রয়েছে অথচ সন্ধিন্ধাশর বলছেন যে চালু আছে, একটা ভীষণ কনট্রাভিকটারী, এই রকমভাবে টাকা অপচয় করেছ। ১৯৬৮ সালে যে ভবনটি তৈরী ধলো, আজকে সেটা ভেদ্দে পড়ছে, ডিপার্টমেন্ট এই রকমভাবে টাকার অপচয় করছে এবং সরকারকে কোন জারগাতে নিয়ে ফেলেছে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা অত্যক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অন্ধ্রোধ করবো এই গুরুতর প্রশ্নটি আপনি নিজে বিশ্বস্ত অফিসারদের দিয়ে তদস্ত করে যারা এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত এবং এই অপকর্মের সঙ্গে অভিত, তাদের শান্তি দেবেন কি না?

Mr. Speaker: There is no point of order in it. The Minister, as I have understood him, has already answered that he will make an enquiry into the matter as the Honourable Member Shri Chaki has stated that it is not a fact that the Premises is in order and that it is on the verge of collapse. The Hon'ble Minister has given an assurance on the floor of the House that he will look into the matter and take necessary steps. So we can pass over to the next question.

শ্রীমরেশচন্দ্র চাকীঃ আমি আর একটা প্রশ্ন করছি, তিনি কি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে সব অফিসারদের জক্ত এই ভবনটির ৩ বছরের মধ্যে এই হুগতি হয়েছে তাদের বিক্লজে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এবং যে অফিসারর। অসত্য কথা উনাকে জানিয়েছেন, তাদের বিক্লজে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি?

শ্রীষ্কৃত্যপ্তম ব্যানার্জীঃ সব জিনিসটা অঞ্সন্ধান সাপেক্ষ, কোনটা ঠিক এবং কোনটা বেঠিক, জামি সেটা বশতে পারছি না। আমি যা বলেছি, সেটাই আমি ঠিক ধরে নিচ্ছি। উনি অভিযোগ করছেন, আমি অহ্নসন্ধান করে দেখবো এবং তার রিপোট পেলে এ্যকশন যা নেবার নেবো।

শাননীর স্পীকার, স্থার, আমি প্রোটেকশন চাইছি, আমরা অনেক দদস্য, অনেক প্রশ্ন করি। অনেক মাননীর মন্ত্রিমহাশর, অহসন্ধান করে দেখবো, এখন উত্তর দিতে পারছি না, পরে জানাবো, এই ধরনের জিনিব বলছেন। কিছু হুংথের সঙ্গে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিছ এবং প্রোটেকশন চাইছি যে সেই ধরনের প্রপ্রের—এখন জানতে পারছি না, পরে জানাবো, অহসন্ধান করে দেখবো, এই ধরনের কথা বলছেন, সেইগুলো তদস্ত করে পরে তাঁরা আর সদস্যদের জানাছেন না। এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনাকে আমি বলতে চাই, সেই মন্ত্রী সেই প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের ডেকে পরে যেন দ্বা করে জানিরে দেন।

**শ্রীযুভ্যুঞ্জয় ব্যানার্জাঃ** একটা উত্তর আমি দিয়েছি এবং উনি তা চ্যালেঞ্জ করেছেন। কাজেই সেই ম্যাটারটা সাবজেক্ট টু ইনভেস্টিগেশন।

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Mr. Speaker, Sir, it has raised a substantial question of principle. The point which this learned Member of this Assembly has referred to raises this important question that when he makes some allegation he makes it with some sort of responsibility. After all he cannot make any wild allegation. When he has made some allegation that some untrue statement is being supplied to the Hon'ble Minister what is the harm if the Hon'ble Minister categorically gives an assurance that if it is found to be false steps would be taken agaidst the officer concerned.

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীঃ** সেটা তো বলা হলো যে ইনভেস্টিগেশন করে দেখা হবে এবং তার উপর এ্যাকশন নেওরা হবে।

শ্রীক্ষাবপ্লক বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তাছাড়া হাউসকে মিসলিড করা হছে। ওথানে কি অবস্থার আছে, তথন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে ওটা চালু অবস্থার আছে অথচ মাননীয় সদস্য বলছেন যে ওটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। স্থতরাং হাউসকে মিসলিড করার জন্ত প্রশাসনে যারা কোশ্চন সাপ্লাই করেন, তারা কোন সাহসের ভিল্কিতে এটা করছেন, আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অস্থরোধ করবো এটা দয়া করে তদন্ত করে দেখুন যে আপনাদের ব্যুরোক্রাট অফিসাররা আপনাকে এবং এই হাউসকে এইভাবে মিসলিড করছেন, এটা করা উচিত নয় এবং এইরক্ম করা চলবে না।

Mr. Speaker: Shri Biswas, the Hon'ble Minister has given assurance that he will look into the matter and will enquire into it, if necessary; and after that he will be in a position to give the answer as desired by the Members. What Shri Chaki has pointed out is that the assurances given by Hon'ble Members of the Treasury Bench are to be looked into.

শ্রীপরেশচন্দ্র গোন্ধারীঃ মি: স্পীকার, ভার, এ শুধু শিক্ষা বিভাগের বিষয় নয়, এই যে কোস্টেনটা এলা, তার সম্বন্ধে উদ্ভর যেটা এসেছে—তাতে facts বিরুত করে এখানে পরিবেশন করা হছে। আমার আশকা যতই নজুন নতুন প্ল্যান বা পরিকল্পনা হোক না কেন, ঐ সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে সরকারী প্রশাসন্ধরের মাঝে পৌছে সব কিছু এই ভাবে বিরুত হয়ে বাচেছ, আসল উদ্দেশ্য কিছুই সিদ্ধ হছে না। কাজেই এই গলদ শুধু আজ শিক্ষাবিভাগেই নয়। স্ব জারগার এইরক্ম চলছে, আমরা যে নব জনকল্যাণকর আইন এখানে পাশ করছি, মন্ত্রিনার যে সব জনকল্যাণকর কাল করবার চেষ্টা করছেন—তা এইভাবে প্রশাসন্ধরের মাধ্যমে বান্দ্রীল হয়ে যাছে। সরকারের সমস্ত বিভাগে আজ জঞ্জাল জমে গেছে। প্রশ্ল করলে ঐ একই রক্ম উত্তর। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় স্পীকার মহাশরের protection চাছি।

Mr. Speaker: If the honourable members are very vigilant, I think, what is desired from the Treasury Bench is that the Treasury Bench should be ready with the correct information. Shri Chaki is very vigilant because this is concerned with his constituency. The Hon'ble Minister assured that he will pursue this matter and gave words that he will make enquiries, contact the persons involved and pursue the matter to its logical end.

### বেসিক ট্রেসিং ও প্রাইমারী ট্রেমিং

\*১৫২। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৩৭০।**) একিনীনাথ মিঞ্জঃ** শিক্ষা বিভাগের ম**ন্ত্রি**মহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বাকুড়া জেলায় ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিখে কয়টি বেসিক টেনিং ও প্রাইমারী টেনিং কলেজ আছে:
- (খ) ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত কয় ব্যক্তি বেসিক এবং প্রাইমারী ট্রেনিং পাণ করিয়াছেন;
- (গ) বর্তমানে কয়জন শিক্ষক উক্ত ট্রেনিং লইতেছেন ; এবং
- (ঘ) উক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত কয়জনের চাকরী হইয়াছে ?

#### শ্রীমৃত্যঞ্জয় ব্যানার্জী:

- (ক) বাঁকুড়া জেলা ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথে তিনটি বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউড এবং একটি প্রাইমারী ট্রেনিং স্কল ছিল।
- (খ) বিগত তিন বৎসরের উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা দেওয়া হইল—

**३ | ১৯৬৮-১৯৬৯** ২ 98

٠٠٠ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥

৭০৬জন

- (গ) বর্তমানে উপরিউক্ত শিক্ষায়তনগুলিতে অনধিক ৩০৬জন শিক্ষালাভ করিতেছেন; তন্মধ্যে শিক্ষক ও বহিরাগত প্রার্থীর সংখ্যা যথায়ও দেওয়া যাইতেছে না।
- (प) সঠিক সংখ্যা জানা নাই, সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। তবে উক্ত ট্রেনিং প্রাপ্তগণের মধ্যে জনধিক শতকরা ৬০জন কর্মরত শিক্ষক ছিলেন। জার শতকরা ৪০জন বহিরাগত প্রাণীদের ক্ষেত্রে চাকুরীর সংস্থানের প্রশ্ন উঠে।

## পদীপুর মহকুমায় বস্তার ক্তিগ্রন্ত বিভাগর

- \*১৫০। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪১৪।) **এছবিষুর রহুমান ঃ** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুপ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মুর্শিদাবাদ জেলার জলীপুর মহকুমার বর্তমানে মোট করটি প্রাথামিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিভালর আছে;

- (খ) বিগত বস্থার উক্ত বিভালরগুলির মধ্যে করটি ক্ষতিগ্রন্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; এবং
- (গ) ক্তিগ্রন্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভালরের ক্তওলিকে মেরামত ও পুনর্নির্মানের জন্ম এ পর্যন্ত কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

# **এীমুত্যুঞ্চয় ব্যানার্জী**ঃ

- (ক) বিভালরের সংখ্যা হইল-
  - (১) প্রাথমিক—৩৮৯
  - (২) নিম্ন নাধ্যমিক--৩৬
  - (৩) উচ্চ মাধ্যমিক--২৬
  - (৪) উচ্চতর মাধ্যমিক—১৩
- (খ) ক্ষতিগ্রন্থ বা ধ্বংদপ্রাপ্ত বিষ্যালয়ের সংখ্যা-

|                     | ক্ষতিগ্ৰন্থ | <b>भा</b> रमळा श |
|---------------------|-------------|------------------|
| (১) প্ৰাথমিক        | ₹••         | ۶۶               |
| (২) নিয় মাধ্যমিক   | _           | <b>૨</b> •       |
| (৩) উচ্চ মাধ্যমিক   |             | >>               |
| (৪) উচ্চতর মাধ্যমিক |             | ۶                |
|                     |             |                  |
|                     | 200         | <b>४</b> २       |

(গ) বিভাশরের সংখ্যা

(১) নিম মাধ্যমিক—১০

(২) উচ্চমাধ্যমিক—১০

(৩) উচ্চতর মাধ্যমিক—৪

(৩) বিভাগরের সংখ্যা

(০) বিভাগরের সংখ্যা

(১৯৭১-১৭

(০) বিভাগরের সংখ্যা

(১৯৭১-১৭

(০) বিভাগরের সংখ্যা

(১৯৭১-১৭

(০) বিভাগরের সংখ্যা

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৭১-১৭

(১৯৪১-১৭

(১৯৪১-১৭

(১৯৪১-১৭

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪১-১৯

(১৯৪

এই সমস্ত বিস্থালয়গুলিকে প্রত্যেকটিতে ৫০০০টাকার কম সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

এছবিবুর রহমানঃ এ টাকা কি এখন সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে ?

**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী:** সাহায্য যা দেওয়া হয়েছে তা তো বললাম। এখন সে টাকা ব্যয় করা তাঁদের হাতে।

**জীহবিবুর রহমানঃ** এথানে অনেক ক্ষতিগ্রন্ত স্কুল কোন টাকা সাহায্য পায় নাই। ছাত্রছাত্রীরা গাছতলায় বসে লেথাপড়া করছে—মদ্রিমহাশয় এসমন্ধে কোন থবর রাখেন কি?

[1-50—2-00 p.m.]

শ্রীমূত্যঞ্জয় ব্যানার্জী: টাকাটা পেরেছে তো, টাকাটা বান্ন করনে পর ঠিক হয়ে যাবে। যদি আপনার কাছে কোন কেন থাকে পাঠিয়ে দেবেন।

শ্রীদেশার বন্ধ : মাননীর মন্ত্রিমহাশর বললেন যে, প্রাথমিক, নিম মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক যে সমন্ত স্থল নই হরেছিল, তাদের সাহায্য দিরেছেন। প্রাথমিক ৫ হাজারটি, কিন্তু সব স্থলকে দেওরাঁ হয় নি । যেগুলিকে দেওরা হয় নি সেগুলিকে দেওরার কোন পরিকরনা আছে কি, এবং সেগুলিকে কত দিনে দেওরা হবে ?

**প্রস্তান্তর ব্যানার্জী:** সে সম্পর্কে স্থনির্দিষ্ট কোন সমর দিতে পারি না।

**্রিকেলার বন্ধঃ** মাননীর মন্ত্রিমহাশর দরা করে জানাবেন কি, যে সমন্ত স্থল বাদ পড়েছে তারা পাবেন কি না ?

**শ্রিমত্যক্রম ব্যানার্জী:** এটা অন্তসন্ধান করে দেখব।

**জ্রীছবিবুর রহজান:** আমি যেটুকু জানি প্রাথমিক বিছালরগুলি এখন পর্যন্ত সাহায্য পার নি। আগে যেটা দেওয়া হ**রেছিল সে**টা প্রাইমারী বোর্ডের জক্ত দেওয়া হয়েছিল এইট, মন্ত্রিমহাশর জানেন কি?

**এর্ড্যঞ্জর ব্যানার্জী:** অহুসন্ধান করে দেখব।

**এ। সহঃ দেদার বন্ধ:** যেসমন্ত বি**ন্থাশয় ক্তিএন্ত হয়েছিল সেগুলির সম্বন্ধে বিভাগীয়** মক্তিমহাশ্র যদি ক্ষবিদ্যায়ে নির্দেশ দেন, তা**হলে আ**মার মনে হয় কিছু প্রতিকার হবে।

(নো রিপ্লাই)

**এছবিবুর রহমান:** কত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করবেন ? যদি এইভাবে চলে তাহলে ম**ছিল** হবে।

**এীমৃত্যুক্তম ব্যামার্জী:** আমি বলেছি, অসুসন্ধান করে দেখব।

**এছিবিবুর রহমান:** যে টাকা দেওরা হরেছে, সেসমন্ত টাকা ব্যয় হরে গিয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি যে, প্রাথমিক বিপায়গুলি কোন টাকা পায় নি। এখন গাছতলায় এত রোদে লেখাপড়া হচে, কিছু সামনেই বর্ষার সময় কিছাবে লেখা-পড়া হবে সেট। জানাবেন কি?

**औराज्य गामार्जी**: जानाव।

### মঞ্রীপ্রাপ্ত মৃত্য প্রাথমিক বিছালয়

\*১৫৭। (অহ্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৮৯।) **জ্রীসুধীরচক্ত দাস**: শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অস্থ্যহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ১৯৭১-'৭২ সালে জেলাওরারী মোট কতগুলি নৃতন প্রাথমিক বিজালয় মঞ্বীর জল সরকারের কাছে আবেদন মাসিরাছিল:
- (থ) তর্মধ্যে কোন্ জেলার কতগুলি নৃতন প্রাথমিক বিভালরকে মধুরী দেওয়া হইয়াচে ;
- (গ) ঐ প্রাথমিক বিষ্যালয়গুলি নির্বাচনের জক্ত কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে ;
- (খ) ঐ প্রাথমিক বিভালয়গুলির জন্ত মোট কত শিক্ষক প্রয়োজন হইবে : এবং
- (৬) ঐ শিক্ষক নিয়োগের জন্ম সরকার কি পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন ?

## **औष्णुक्रम गानार्जी** :

(ক) জেলারনাম বিভালর মঞ্রীর জক্ত ১৫ই জুন, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত দর্থাত্তের সংখ্যা–

| জেলার নাম              | গ্রামাঞ্স   | শহরাঞ্চল |  |
|------------------------|-------------|----------|--|
| )। नार्किनिः           | > 8         | ٤٥       |  |
| ২। জ <b>ল</b> পাইগুড়ি | <b>ર</b> ૭8 | 36       |  |
| <b>ে।</b> কোচবিহার     | >8>         | ৯        |  |

| 86 |             | ASSEMBLY        | PROCEEDINGS  | [ 2nd May  |
|----|-------------|-----------------|--------------|------------|
|    |             | জেলার নাম       | গ্ৰামাঞ্স    | · শহরাঞ্জ  |
|    | 8           | মা <b>ল</b> দহ  | ७२৮          | 74         |
|    | e 1         | মূৰ্শিদাবাদ     | <b>২৮</b> 8  | 59         |
|    | <b>9</b>    | পশ্চিমদিনাজপুর  | <b>೨</b> ೦৫  | <b>২</b> > |
|    | 11          | नमीत्रा         | <b>೨</b> € o | ۶)         |
|    | 61          | <b>ত্গ</b> ৰী   | ৩৬৫          | <b>%</b> > |
|    | ۱۵          | <b>হাও</b> ড়া  | ₹>•          | 95         |
|    | > 1         | वर्षमान         | 8 2 1        | 89         |
|    | >> 1        | বীরভূম          | 8 € €        | >>         |
|    | 5 <b>२</b>  | ২৪ <u>-পরগণ</u> | ン・トラ         | २२६        |
|    | <b>५०</b> । | মেদিনীপুর       | >>৮8         | 8.         |
|    | >8          | বাকুড়া         | <b>300</b> 0 | ೨೦         |
|    | >6 1        | পুরুশিয়া       | ¢ 96         | ٤>         |
|    | >01         | <b>কলিকা</b> তা |              | >24        |
|    |             |                 |              |            |

্থ) বিভিন্ন জেলায় বরান্দ বিভালয়ের সংখ্যা এবং তন্মধ্যে মঞ্জী দেওয়া হইয়াছে এমন বিভালয়ের সংখ্যা নিমে দেওয়া হইল।

| वत्रीक<br>२८<br>२०<br>२२<br>२२<br>२२                                           | নাঞ্জ<br>মঞ্জী<br>১৬<br>৭<br>৮<br>১১<br>৮ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <ul><li>28</li><li>29</li><li>&gt;2</li><li>22</li><li>22</li><li>23</li></ul> | ) b                                       |
| 20<br>22<br>22<br>22<br>23                                                     | <b>9</b><br><b>5</b><br>5                 |
| >2<br>>2<br>22<br>23                                                           | <b>5</b><br><b>5</b><br>6                 |
| ) <b>ર</b><br>૨૨<br>૨)                                                         | <b>&gt;</b> >                             |
| <b>२२</b><br>२>                                                                | ь                                         |
| 52                                                                             |                                           |
|                                                                                | 50                                        |
|                                                                                | a 0                                       |
| 8 \$                                                                           | 82                                        |
| ৬৯                                                                             | 84                                        |
| 88                                                                             | >8                                        |
| ৬৯                                                                             | ৩৭                                        |
| २२                                                                             | > 0                                       |
| <b>২</b> 8৩                                                                    | 96                                        |
| ৬৫                                                                             | ৩৬                                        |
| ৩১                                                                             | >8                                        |
| >>                                                                             | >•                                        |
| 90                                                                             | ৩                                         |
|                                                                                | 95                                        |
|                                                                                | 889<br>94<br>95<br>55                     |

#### **OUESTIONS FOR ORAL ANSWER**

972 1

(গ) বিস্থালর নির্বাচনের ক্লেত্রে নির্নলিখিত কারণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওরা হর— প্রথম অগ্রাধিকার—

- ১। (ক) বিভালয় বিহীন গ্রাম অর্থাৎ যে গ্রামে প্রাইমারী বিভালয় নাই এবং যার এক মাইলের মধ্যে মঞ্জীপ্রাপ্ত বিভালয় নাই — ১৯৬৬ সালে সংগৃহীত বিভালয়লীন গ্রামের পরিসংখ্যান অন্ত্রায়ী বিভালয়হীন গ্রাম।
- (৩) যে গ্রাম বিভা**লরহী**ন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিসংখ্যান ভূক্ত হয় নাই অথচ যাহার এক মাইলের মধ্যে কোন প্রাইমারী বিভালয় নাই এমন গ্রাম – তিতীয় অগ্রাধিকার—
- ২। যে গ্রামের এক মাইলের মধ্যে প্রাইমারী বিভালর থাকা সম্বেও প্রাকৃতিক বাধাহেছু বালক-বালিকাগণ স্বাভাবিকভাবে বিভালয়ে বাইতে পারে না এমন গ্রাম— ভৃতীরতঃ অগ্রাধিকার—
- ৩। ঘণ বসতিপূর্ণ গ্রাম যেখানে বর্তমান বি**স্থালয়ে** ৬ হইতে ১১ বংসর বয়স সকল বালক-বালিকার স্থান সন্ধান সন্ধান বাম এমন গ্রাম।

উপরিউক্ত তিনটি কারণের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্তের পর অগ্রাধিকার যুক্ত বিভালয়ের তালিকা জেলা বিভালয় পরিদর্শক কর্ত্তক জেলা বিভালয় পর্যদের উপদেষ্টামগুলীর স্পারিশসহ বিভালয় তালিক। বিভাগীয় অফুমোদনের জন্ম প্রেরিত হয়। শিক্ষাবিভাগের অফুমোদনের পর জেলা বিভালয় পর্যদ বিভালয়গুলি মঞ্জরী দান করেন।

শহরাঞ্চলে বিভালর বিহীন ওরার্ড, বন্ডি ও অহুরত অঞ্চল অনগ্রসর ও দরিদ্র এলাক। প্রভৃতিতে গ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ আছে। বিভালর মঞ্কী আবেদন না থাকিলেও অনগ্রসর ও বিভালরবিহীন স্থানে বিভালর মঞ্জুর করা বাইতে পারে।

(ব) গ্রামাঞ্চলে **শ্রুরাঞ্জনে** ৬৩০ ৯ ৩১৩৫

(ঘ) নির্দ্ধারিত সর্বোচ্চ শিক্ষকসংখ্যা (শহরাঞ্চলে চারজন ও গ্রামাঞ্চলে তিনজন) সাপেক্ষ প্যানেশভুক্ত প্রার্থীর তালিকা হইতে এবং চালু বিভালরের ক্ষেত্রে সংগঠক ও কর্মরত শিক্ষক হইতে অন্থনোদিত বিধি অন্থসারে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস: টেবিলে বেটা দেওয়া আছে দেখলাম, এবং আপনিও বললেন তাতে দেখতে পাচ্ছি মূর্লিদাবাদ জেলায় দরখাত হয়েছিল ২৮৪ আর মঞ্রী দেওয়া হয়েছে ৩৪০ আর নিদনীপুরে দরখাত হয়েছে ১৩৮৪ আর মঞ্রী দিলেন ৮৫ আর ৬৫ মোট ১৫০ এই যে হোল এই অসংগতি কেন ?

**জীমৃত্যুক্তর ব্যানার্কিঃ** মূর্শিদাবাদ জেলার প্রাপ্ত দরখান্ত সংখ্যা ২৮৪ আর বরাদ্দ ৩৪ । হতে পারে ঠিকমত এটাপ্লিকেসন স্থাসে নি।

শ্রীরচন্দ্র দাস: অসংগতি সংঘাতিক এবং আরও মজার কথা যে বড় জেলা যেগুলি যার এলাকা লোকসংখ্যা দেখে যদি বিবেচনা করা হয় এবং করেছেনও—ভাহলে নিশ্চর এই অসংগতি আপনার তালিকার দেখতে পাচ্ছি যে, বড় জেলা সে পেয়েছে ১৫০ হাওড়াও কম পেয়েছে ২৪ পরগনা কম পেয়েছে অথচ ছোট ছোট জেলা তার বেশী পেয়েছে কেন?

প্রায়ন্ত ক্রানার্জী: আপনার ত্ররণ থাকতে পারে যে, যে সমত কিরক্ম প্রাইমারী

স্কল আছে ভার শোকসংখ্যা ইভাচি ব্যাপারে একটা অভস্পতান করার ব্যবস্থা কবা হচ্ছে। তি। হলে প্র বোঝা যাবে কোথায় কম আছে বেশী আচে।

**শ্রীস্থীরচন্দ্র দাসঃ** আপনি মঞ্রী দিয়ে দিয়েছেন—দর্থাত প্রেছেন তাতে দেধবেন সেটা সার্ভে করে কোন জায়গায় থাকা না থাকা দরকার — সলরেডি মঞ্রী দেওবা হয়েছে— তাপ তালিকা দিয়েছেন সেথানে এই সসামঞ্জত কেন ?

**শ্রীয়ৃত্যুঞ্জর ব্যানার্জী**ঃ এই মঞ্বী আমি দিই নি। আগে দেওয়া হয়েছে। সেথানে ক্যুবেশী থাক্তে পারে।

**শ্রীস্থীরচন্দ্র দাসঃ** আপনি প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গেছেন যে প্রাথমিক বিভালয়ে শিক্ষক যাব। আছেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া ছবে যার। পরিচালন। করছেন। তাছলে পুরানো যে প্যানেল আছে সেই প্যানেল মত দেবেন, না, নৃতন প্যানেল কবে দেবেন ?

্রীমূত্যঞ্জয় ব্যানার্জী: বিভিন্ন জেলায় যেসব বোর্ড আছে তারা এটা চিত। করবেন—আনি একট কম চিতা করবো এ ব্যাপাবে।

**শ্রীআবস্কুল বারি বিশ্বাসঃ** মশিদাবাদ ,জলায় যে বরাদ্ধ দিয়েছেন ত। ত'কিন্ডিতে মঞ্ব' দিয়েছেন সেটা আপনি জানেন কি ?

**শীমৃত্যক্তম ব্যানার্জীঃ** ্সটা হতে পারে। [2-00—2-10 p.m.]

**শ্রিকাবত্বল বাবি বিশ্বাস**ঃ সাননীয় মন্ত্রিসহাশ্য কি বলবেন, যে মুর্শিদাবাদে এখনও বর্তমানে School Board-এব লিই আছে সেই List-এ ৪৬০টি স্কুলেব নাম enlisted হয়েছে একথা কি আপনি জানেন ?

**শ্রিত্যপ্তর ব্যানার্জী**ঃ চিক বলতে পার্বছি ন। ।

শীসরোজ রায়ঃ মাননীয মির্মিগশায় বললেন এই মে মহলে দেবল হয়েছিলো সেই আপনারা দেন নি। এবাবে আপনাবা নিজুন কবে এই হিনিমগুলি দেবনে। অংমাব প্রাথহছে, আপনি কি হানেন, বিশেষ করে মেদিনীপুর জলা থেকে একট দেবথ ও ছিল তেচচ এব মধ্যে বেশীর ভাগ দর্থান্ত trabeal, or Scheduled Cast এলাকার ধলগুলি থেকে এসেছিলো। সেগুলি আবার পূর্ণগঠন ক্রবেন বিশেষভাবে।

**শ্রিমুণ্ডাঞ্জয় ব্যানার্জী**ঃ ্যস্ত Board হচ্ছে তারা কববেন।

# मार्छिन दिन

\*২৩০। (শট নোটিশ) (অজমোদিত প্রশ্ন খেণক।) **শ্রীমূগোন্স মুখোপাখ্যায়: স্বরা**ষ্ট্র (পরিবহণ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অজগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইং৷ কি সত্য যে মার্টিন রেল পুনরায় চালু কবার ব্যাপাবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয সরকারের সহিত যোগাযোগ করিষাছেন:
- (থ) সত্য হইলে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সবকারের নিকট হইতে কোন পরিকল্পনা পাওয়া গিয়াছে কিনা; এবং
- (গ) কবে নাগাদ উক্ত রেল পুনরায় চালু হইবার সম্ভাবনা ?

শ্রীমুগে<del>ন্দ্র মুখার্কী</del>ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যে গত ৯ই ঘার্চ বাগনানে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন বলে সংবাদপত্রে একটা খবর বিদ্যেছিল, এটা কি মন্ত্রিমহাশয় ১০বগত ফাছেন ?

নীজ্ঞান সিং সোহনপালঃ হাঁ। ধবরের কাগছে দেখেছিলাম।

শ্রীমুণেক্স মুখার্জীঃ নাননায মন্ত্রিমহাশ্য কি বলবেন এই Martin Railway চলোবার বাগে বে নৈতিক দায়িত্ব মন্ত্রিমহাশয়ের আছে। এটা কি স্বীকার করেন?

**শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল**ঃ স্থ্যু থববেৰ ক'গড়ে দুখেছি, বলেছি।

শ্রীমৃত্যান্দ্র মুখার্ক্তী : আমি শুনেছিলাম Martin Railway চালাবার বাপেতে কেন্দ্রীয় - বকরে অথ সাহাস্যা করতে বাঙাী আত্তান, সংবাদপতে এইবকম থবব কিছু বেরিয়েছে সে সম্পর্কে ৮ ভিন্নব্দ সর্বার কি চিত্র। কর্ছেন সেটা মন্ত্রিনহান্য কিছু বলতে পারেন ৪

শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপালঃ অংমবে কংচে এগনও কিছু আসে নি।

শ্রীমূণ্ডেক্স মুখাজীঃ নাননায় নার্মহাশয়, Martin Bailway-এর এদের Pale ছিল, telegraph-এর গ্রেদর pale ছিল ,সগুলি তুলে নিয়ে এওয়া ২চ্ছে ,স সম্পর্কে মন্থ্রিমহাশয় কি

্রীজ্ঞান সিং সোহন শাল ঃ হাঁ,। Government-এব জিনিব চুরি হচ্ছিল, তাই বলেছি লাম ে Guard করে। ভাক।

শ্রীকানাই ভৌমিক ঃ সাননীয় মন্ত্রিসভাশয় কি জানাবেন য় সংবাদপণ্ডের কাগজে মাননীয় ব্যাহি বলেছিলেন ব Martin Railway দবকার হলে গশ্চিমবদ সরকারের তরফ থেকে চালাবো,

্রীক্তান সিং সোহনপাল ঃ উনি যদি বলে থাকেন তাহলে আমার বলাব কিছু নাই।

শ্রীফশ্বনী রায় ঃ 'ক' প্রধ্রের জবাবে বললেন yes। তাইলে যাগাযোগটা কিভাবে হচ্ছে ফপ্রাক কিছু বলবেন। ক্রনীয় সরকারের সঙ্গে বাজ্য সরকারের যোগাযোগ ইচ্ছে এট। কিল বে হচ্ছে ,সটা বলবেন ?

শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপালঃ এখনও Corresponding চলছে, কান decision-এ হু সিনি।

শ্ৰীকানাই ভৌমিকঃ সংননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশ্য এথানে আছেন, তিনি বলতে পারেন যে, তিনি একথা বলেছিলেন কিনা, খবরেব কাগজে বেবিয়ে ছিল। শুধু এইটুকু for elarification. এটা ঠিক কিনাং?

শীসিদ্ধার্থ শক্ষর রায় সেটা সম্পর্কে অপেনার একে আমর। অনেক বেশী চিন্তা করছি। তারজল কথাবাতী হয়েছে, draft notification আসছে, সেটা আসবে, আমরা সেটা দেখবো, কিছু সময় লাগবে, আমরা Martin Railway চ'লাতে চাচ্ছি।

#### নদীয়া জেলায় বসন্ত রোগ

\*২০১। (শট নেণ্টেশ) (অজুমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৯২।) **শ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ প্রস্ত্যে বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অজুগ্রহপূর্বক জানাউবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে নদীয়া জেলায় বসস্ত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে:
- (খ) অবগত থাকিলে—
  - (১) উক্ত রোগে বিগত ২১শে মার্চ তারিথ পর্যন্থ কতজনের মৃত্যু হইয়াছে; এবং
  - (২) উহার প্রতিরোধকল্লে সরকার কি কি বাবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

#### শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা:

- কে) বিক্ষিপ্ত ভাবে নদীয়া জেলার কোথাও কোথাও বসত রোগদেখা দিয়েছিল, কিন্দু মহামারীর আকার ধারণ করে নি।
- (খ) (১) এ বছর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বসন্ত রোগে একজন মারা গেছেন।
  - (২) Unprotected লোকদের খুঁজে বের করে প্রাথমিক টীক। দেবার ব্যবস্থা কর।
    হয়েছে তিন বছর কিস্বা তার বেশা পূর্বে যারা টীকা নিয়েছেন সেই লোকদের প্রি
    বের করে টীকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া রোগার সংস্পর্শে এমে এ
    এরপ লোকদের পাইকারী হারে টীকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থা
    আধিকারিক প্রত্যেক সাক্রাস্থ অঞ্চল inspection করে বিভাগীয় কর্মাদের কাজ্

**শ্রীক্সশ্বিনী রায়ঃ (**খ) এর '২'তে যেভাবে ব্যবস্থাপনা নিয়েছেন সেটা বললেন এবং (ক) তেদেখছি আপনি বলছেন এখন মহামারী বলা যেতে পারে সেটা একটু বলবেন কি ?

শ্রী অজি ভকু মার পাঁজা: মহামারীর আকার ধারণ করে নি। কারণ ৩১শে মার্চ পর্যত ১ জন মাত্র মারা গেছেন। তবে কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হয়েছিল বলে গভর্গমেন্ট থেকে আনপ্রোটকটেড লোকদের খুঁজে বের করা হছে, আর যারা টীকা নেয়নি তাদের খুঁজে বের করার বাবতা করা হছে।

**শ্রীঅখিনী রায়:** ৩১শে মাচ থেকে আজ পর্যন্ত কতজনকে প্রাথমিক টীকা দেওয়া হয়েছে, বলবেন কি ?

🗐 অজিতকুমার পাঁজা: এই প্রশ্নের মধ্যে সেটা ওঠে না। এই প্রশ্নটা ৩১শে মাচ অবধি।

Mr. Speaker: Short Notice starred question No. 235 is held over. I am sorry that all answers to held over questions could not be given within one hour. I now pass over to Short Notice questions. Starred question Nos. 159, 160 and 161 are also held over.

## UNSTARRED QUESTIONS (to which written answers were laid on the table) গলসী থানায় ডি, ভি, সি, ছইডে জলসরবরাছ

৮০। (অসুমোদিত প্রশ্ন নং ২০০।) **শ্রীক্ষশ্বিনী রায়**ং সেচ ও বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বর্ধমান জেলার গলসী থানায় ডি, ভি, সি, ডি, সি, নিউ মডেল বিতরণী শাখা (১৮ চেন 🌭 ১'তে ধরমপুর-রামগোপালপুর মৌজা) জলসরবরাহের উপযোগী হইয়াছে কি; এবং

7

(থ) মূল পরিকল্পন। রূপারণের শেষভাগে এই খাল সংস্থারের কাজ হাত দেওয়া হইবে, এবং ্কান্কোন্মৌ জার কত একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইবে ?

### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) ১৮ চেনে কোন বিভরণী শাখা নাই। ঐ হ'টি মাজায় সেচের জন্ম পুরাতন দামোদর ক্যানেলের ৪৫৮ চেন হইতে ডান দিকে একটি বিভরণী শাখা খালের ছারা জলসরবরাহ করা ১ইতেছে।
- ্থি) উক্ত শ্থি। থাল দার। ধ্বমপুর, কর্কোনা ও রামগোপালপুর মৌজাগুলিতে মোট ৬৫০ একর জমিতে জল্মর্বাহ করার বাবস্থা আছে।

উক্ত মৌজাগুলিতে ১৯৭০ দাল ২ইতে জল দেওয়। ইইতেছে এবং গত হুই বছরে জ**লসরবরাহের** পরিমাণ এইকপ:

|              |             | 801       | <b>98</b> 0 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 5 1          | ব্মগোপলেপুব | <b>₹€</b> | :(0         |
| · <b>ચ</b> ) | করকেনি      | . ৩00     | 83●         |
| (4)          | ধরমপুর      | ьо        | Ьо          |
|              |             | একব       | একর         |
|              |             | (খরিপ)    | (খরিপ)      |
|              | ्मोङ्।      | ०१६६      | 2645        |
| 11.8.01.1    |             |           |             |

# Shifting of the Headquarters of Defence Industries

- 81. (Admitted question No. 278.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Labour and Employment Department be please to state—
  - (a) is the Government aware of the fact that the Headquarters of the Defence Industries is being shifted to other States and that a portion of the said Headquarters has already been transferred to Kanpur—thus depriving West Bengal of employment opportunities; and
  - (b) if so (i) what are the reasons for such transfer, and (ii) what action is contemplated by Government to stop such transfer '

## The Minister for Labour and Employment: (a) No.

(b) (i) and (n) Does not arise.

# Industrial Area Development Scheme for Nimpura-Kharagpur

- 82. (Admitted question No. 304.) Shri Samsul Alam Khan: Will the Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be please to state
  - a) if it is a fact that the Government has selected an area near Nimpura-Kharagpur (near N H. 6) in the district of Midnapore for development under the Industrial Area Development Scheme,

- (b) if so, the amenities which the Government intends to provide to the entrepreneurs in the area;
- (c) if the land for the same has been acquired by the Government; and
- (d) if not the reasons thereof?

#### The Minister for Cottage and Small Scale Industries:

- (a) The Directorate of Cottage and Small Scale Industries has tentatively selected one plot in the Nimpura-Kharagpur area, development of which may be taken up subject to availability of fund.
- (b) The State Government intends to provide the entrepreneurs with suitable plot areas on rent on long renewable lease basis, with the necessary infrastructure facilities like water, power roads, drainages. The entrepreneurs are to erect their own sheds at their own cost.
- (c) Not yet.
- (d) Investigation regarding the availability of sub-soil water is being done Steps to acquire the area may be taken on finalisation of the investigation.

#### তুবদা বেসিন

- ৮৩। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৩২৯।) **জ্রীতেমন্ত দত্ত** সেচ ও বিতাৎ বিভাগের ম**ন্ত্রিমহাশ**র অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) তুবদা বেসিনের কাজ কতদিনে শেষ হবে বলে আশা কর। যায় .
  - (খ) উপরোক্ত খাল খননের জন্ম যাদের জমি নেওয়া হবে তাদের জমির ক্ষতিপুরণের টাকা কতদিনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে:
  - (গ) এই পরিকল্পনার অন্তর্গত পিছাবনী থাল সংস্কারের জন্ম কত টাকা বরান্দ কবা হইয়াছে; এবং
  - (ঘ) এই সংখ্যার কত দিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

#### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) প্রয়োজনীয় অথ সংস্থান হইলে এই বংসরের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে তবদা বেসিনের কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।
- (খ) আইনাত্রগ সকল ব্যবস্থা করিয়া জমি-সংগ্রহ সংক্রান্ত দেয় ক্ষতিপুরণের টাকা দিতে সাধারণত: ছানপক্ষে তুই বংসর লাগিয়া থাকে।
  - (গ) আড়াই শক্ষ টাকা।
- (ব) মূল পরিকল্পনা রূপায়নের শেষভাগে এই খাল সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হইবে, সেইজল ১৯৭৫ সালের জলাই মাসে উহা শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## পাথরমূহা বৈঁচিবনিয়া ও ডাজপুর মৌজায় লবণ শিক

- ৮৪। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৩২।) **শ্রীছেমন্ত দত্ত:** শিল্প ও বার্ণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্ধ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (क) ুমদিনীপুর জেলার পাথরমূহা, বৈচিবন্দিয়া ও তাজপুর মৌজায় লবণ শিল্প গড়ে তোলার কোন আবেদন পাইয়াছেন কিনা;

The state of the s

- (খ) পাইরা থাকিলে-
  - (১) আবেদনের সংখ্যা কত; ও
  - (২) কাছারা এই আবেদন করিয়াছেন; এবং
- গ্রে) সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

#### The Minister for Commerce and Industries:

(ক) গত তৃ'বছরে মেদিনীপুর জেলার পাথরমুহা, বৈচিবনিয়া ও তাজপুর মৌজায় লবণ শিল্প গড়ে তোলবার জন্ত কোন আবেদন পাওয়া যাযনি, তবে ১৯৬৯ সালে পাথরমুহা ও বৈচিবনিয়া মৌজায় উক্ত শিল্পের জন্ত আবেদন পত্র পাওয়া গিয়েছিল। তাজপুর মৌজায় কোন আবেদন নেই।
(২) (১) পাথরমুহা ও বৈচিবনিয়া মৌজায় উক্ত শিল্প গড়ে তোলাব জন্ত আবেদন সংখ্যা

যথাক্রমে ২০ ও ৭টি।

(২) স্থানীয় অধিবাসী, ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

(গ) সরকার আবেদন পত্রগুল বিবেচনা করে মেসাস বেশল সণ্ট কোং লি:-কে পাধরমুহা ও বৈচিবনিয়া মৌজায় প্রায় ৯৮৫:৭৯ একর খাস জাম বাবস্থা দিবার সিদ্ধান্থ গ্রহণ করেছেন এবং সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজন্ম বিভাগে এই বিষয়টের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত অফ্রোধ

এই ব্যবস্থার সর্ত থাকে যে উক্ত কোম্পানীতে সরকাবের প্রায় ২৩ শতাংশ শেয়ার বন্ধিত করে ৫০ শতাংশ শেয়ার কয় করা হবে এবং উক্ত কোম্পানীকে চগাপুর কেমিক্যাল লিঃ-কে প্রয়োজনীয় লবণ নিয়মিত সরববাহ করতে হবে।

পাথরমহা ও বৈচিবনিয়া মৌজায় লবণ শিল্প স্থাপন উপযোগা আর কোন থাস জমি নেই।

# পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় জিলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা ও দাতব্য চিকিৎসালয়

৮৫। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৩৭১।) **শ্রীয়তীন্দ্রমোহন রায়:** পঞ্চায়েৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদ্য অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় জিলা পরিষদ কর্ত্ত ১৯৭০-'৭, চইতে ১৯৭১-'৭২ সাল পর্যন্ত কৃতগুলি রাস্তা নির্মিত হইয়াছে ,
- (খ) উক্ত রাস্তাগুলির নাম কি ও দৈয়্য কত মাইল ,
- (গ) উক্ত রাস্তাগুলিতে কয়টি পুল বা সেতু নির্মিত হইয়াছে ,
- (ঘ) বর্তমানে জেলা পরিষদ দারা পরিচালিত দাতবা চিকিৎসালয়ের সংখ্যা কত , এবং
- উক্ত ভেলায় কোথায় কোথায় ঐকপ চিকিৎসালয় আছে ?

#### The Minister for Panchayats:

- (ক) একটিও না।
- (খ) ও (গ) প্রশ্ন ওঠে না।
- (च) ২৪টি।
- (ঙ) এতৎসহ একটি বিবরণী প্রদত্ত হই ।

Statement referred to in reply to clase (%) of unstarred question No. 85

#### বিবর্ণী

বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর জিলা পরিষদ দারা পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি উক্ত জিলার যেসব অঞ্চলে অবস্থিত সেইগুলির নাম—

- (১) মল্লিকপুর, (২) পাতিরাজপুর, (৩) থাসপুর, (৪) হিলি, (৫) কুমারগল্প. (৬) স্কানগর,
- (१) জাকিরপুর, (৮) গলারামপুর, (৯) করদহ, (১০) গোকানগর, (১১) নম্বর্রাট, (১২) রামপুর, (১৩) কুশমৃত্তি, (১৪) স্থদর্শন নগর, (১৫) ইটাহার, (১৬) কাপাসিয়া, (১৭) কালিয়াগঞ্জ, (১৮) তরকপুর, (১৯) বাহিন, (২০) কল্যানী, (২১) দিওর, (২২) জল্বর, (২৩) বালুর্ঘাট, (২৪) কোটাল।

#### ঝাড়গ্রাম মহকুমায় মাপ্তার প্ল্যান

- ৮৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৪১২।) **জ্রীদাশরখী সোরেন**ঃ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রিমান অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সভ্য যে ঝাডগ্রাম মহকুমার জন্স কেন্দ্রীয় সরকারের অথাফকুলো মার্গার প্রান তৈরী হইয়াছে:
  - (খ) সতা হইলে---
    - (>) এই भ्रान-এ कठ छोका त्राप्त इटेर्स,
    - (২) প্র্যান-এর মেয়াদ কত বৎসর, ও
    - মহকুমার প্রতিটি রকের জন্ম ব্যায়ের অক কত .
  - (গ) এই প্রান-এর মাধ্যমে নরাগ্রাম ব্লক ও গোপীবল্লভপুর ব্লক, (১)-এর জ্লু কি কি প্রিকল্পনা ছিল এবং কোন্ কোন্ পরিকল্পনা সরকাবের গ্রুমোদন লাভ কবিয়াছে, এবং
  - (খ) প্রতিটি পরিকল্পনার জন্ম বরাক্ষরত অর্থের পরিমাণ কত ?

# The Minister for Development and Planning (T. and C.D.):

- (ক) নাঃ
- (খ), (গ) ও (ए) এ প্রশ্নগুলি ওঠে না।

# স্থূল বোর্ড কর্মচারীদের বেডন ও ভাতা

- ৮৭। (অফমোদিত প্রশ্ন নং ৪২০।) **জীবুখনচন্দ্র টুড়**ঃ শিক্ষা বিভাগের মঞ্জিমহাশ্য অ**জ্ঞাহপূর্বক জানাইবেন কি**—
  - (ক) স্কুল বোর্ড কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের ক্লায় বেতন, ভাতা ও অক্লাক স্থযোগ-স্থবিধা পাইয়া থাকেন কি না
  - (খ) পাইয়া না থাকিলে তাহার কারণ কি এবং এ কর্মচারীদের কোন্ শ্রেণীব ( সবকারী বা বেসরকারী ইত্যাদি ) কর্মচারী বলিয়া গণ্য করা হয় :

- (গ) ইহা কি সত্য যে স্কুল বোর্ডের কর্মচারীরা যে সহর-ভাতা পাইতেন তাহা বন্ধ করিরা দেওয়া হইরাছে; এবং
- (ঘ) সতা হইলে ইহার কারণ কি থ

#### The Minister for Education :

- (ক) স্থল বোর্ডের কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের স্থায় বেতন ও ভাতা পাইযা থাকেন। তবে সরকারী কর্মচারীদের স্থায় সমস্ত স্ক্যোগ-স্থবিধা পান না।
- (থ) এই সমন্ত কর্মচারীর। বেসরকারী কর্মচারী বলিয়া সরকারী কর্মচারীদের ক্সায় সমন্ত সুযোগ-স্কবিধা পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।
  - (গ) ই্যা।

### আন্দামান টিমার ইঞান্তিস

- ৮৮। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ৫৮০।) **ডা: ভূপেন বিজ্ঞানী**: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে গত ৬ই এপ্রিল, ১৯৭২ তারিথে মচেশতলার অফর্গত আন্দামান টিম্বার ইণ্ডান্ট্রিস্ কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ঐ কারথানায় লক্ষাউট ঘোষণা করায় প্রায় ৪৫০ জন কর্মচারী অত্যন্ত সঙ্কটাবস্থায় পড়িয়াছেন; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

#### The Minister for Labour :

- (ক) শ্রমিকগণের অনিয়নান্তবতিতা ও কর্মবিরতির জন্ম ২৪-প্রগনা জিলার মহেশতল। প্রেন্ট অফিসের অধীন গনিপুরস্থিত মেদাস আন্দামান টিম্বার ইণ্ডাষ্টিদ্ লিমিটেডের কার্থানাটিতে কতৃপক্ষ ৬ই এপ্রিল. ১৯৭২, তারিথ হইতে লক্ আউট ঘোষণা করিয়াছেন, তজ্জন্ম প্রায় ৪৫০ জন শ্রমিক কর্মধীন হইয়া প্রিয়াছিলেন।
- (থ) সালিনার মাধ্যমে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ১৯শে এপ্রিল, ১৯°২ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। তদ্যুযায়ী কার্থানাটি ২১শে এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখ হইতে পুনরায় চালু হইয়াছে।

#### হিংলো ব্যারেজ

- ৮৯। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৮৭।) **শ্রীশাচীনন্দন সাউ** সেচ ও বিভাগের মন্ত্রি-মহাশার অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে হিংলো ব্যারেজ পরিকল্পনাটি রূপাল্লিত হইলে বীরভূম জেলার রাজনগর, থররাশোল, গুবরাজপুর ও ইলামবাজার থানার জমিতে ক্লবিকার্যে পরিপুর্ণ জলসরবরাহ সম্ভব হইবে; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে ঐ পরিকরনাটি কার্যকরী করার জন্ত সরকার কি ব্যবন্ধ। করিয়াছেন ?

#### The Minister for Irrigation and Power:

- (ক) হিংলো সেচ পরিকল্পনাটি রূপারিত হইলে বীরভূম জেলার খয়রাশোল ধানার বিস্তৃত অঞ্চলে এবং ত্বরাজপুর ও ইলামবাজার থানার কিছু কিছু অঞ্চলে খরিফ চাষের জন্য জলসরবরাহ করা সম্ভব হুইবে।
- (থ) ঐ করিকল্পনার কাজ গত ১৯৭১ সালের জাম্ববারী মাসেই শুরু হইরাছে এবং ১৯৭১-'৭২ সালে ৬ লক্ষ্ণ টাকা বায় করা হইরাছে।

**এই প্রকল্পের অন্যুদ্দোদিত ব্যয় ১২০ ল**ক্ষ টাকা এবং আশা করা যায় যে আগামী চার বৎসরে কাজটি সম্পূর্ণ হইবে।

#### প্রাথমিক বিভালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীগণের টিফিন

৯০। ( অহমোদিত প্রশ্ন নং ৬০৭।) **জ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অহ্প্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) প্রাথমিক বিস্থালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীগণকে দ্বিপ্রহরে টিফিন সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না: এবং
- (খ) না থাকিলে, তাহার ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে সরকার কোন চিলা কারতেছেন কিল

#### The Minister for Education:

(ক) আছে। কলিকাতা সহরাঞ্জলে মধ্যাক্ত্কালীন টিফিন সর্বরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে কলিকাতার প্রাথমিক বিশ্বালয়গুলির ১০,৯,৪৮৪ জন ছাল্-ছাত্রীকে প্রত্যুহ ৭৫ থাক করিয়া পাউরুটি দেওয়াহয়।

গ্রামাঞ্চলে শিশুপুষ্টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০০০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকেও মধ্যক্তে রাল্ল। কব। আহায় সরবরাহ করা হয়।

এছাড়া হাওড়া ও ২৪-পরগণা জেলাব প্রত্যেকটিতে ১০০,০০০ ছাত্র-ছাত্রাকৈ 'ফিড দি চিলড্রেন এড় প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে মধ্যাকে রান্না করা আহার্য সরবরাহ করা হবয়। গাকে।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

[ 2-10-2-20 p.m. ]

#### Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance.

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Home (Police) Department will please make a statement on the subject of Police Verification before employment in West Bengal Government Service. Attention called by Shrimati Ila Mitra on the 26th April, 1972.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Verification of character and antecedents of all persons seeking employment under this Government is a pre-condition to appointment. Such verification is essential for ensuring the security of the State. Verification of character and antecedents is made through the agency

of the police. This is because the police are likely to have proper dossiers and will be able to give factual report on the character and antecedents. Despite existence of Government orders enjoining verification of character and antecedents before appointment some appointments were made before without verification especially in temporary posts. Except in such cases verification of character and antecedents was not dispensed with Recently Government has taken a decision that in tall cases whether in temporary or permanent posts there must be such verification before appointment etc are made so that antisocial elements are not able to enter into in Government service. of an adverse report against a particular candidate it is the Government who will take a final decision and not the police authorities who effect verification, may be stated here that about the suitability of a person for employment under the Government there are broad principles adopted by the Government No person is considered unsuitable by reasons solely of his political opinion. There are also some very vital factors which are to be taken into consideration in assessing the individual suitability of a candidate. An individual may be considered unsuitable for employment on the ground of his actual participation in, or association with any antisocial, subversive or objectionable activities or programmes.

শীমতী ইলা মিত্র মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উনি একবার পড়ে গেলেন উত্তর্টা, আমি আশিলা করছি: ১৯৬৯ সালে পুলিশ ভেরিফিকেসান অভার চলে যায় শুধুমাতা ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রে পুলিশ হয়ত কোন রিপোট দিতে পারে। কিন্তু আমরা আশক্ষা করছি এই পুলিশ ভেরিফিকেসানের নামে পলিটিকাাল ভিকটিমাইজেসান হবে। কাজেই নতুন অভাবি কি সম্প্রতিদেওয়া হয়েছে তা বুঝতে পারছি না যদিও মুখামন্ত্রী তাঁর বক্তবা ব্লেছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ আমি শুধু এই রিকোয়েই কবছি যে উনি যে ইটমেন্ট করলেন সেই এটমেন্ট যদি সাকুলিট করা হয তাহলে সেটা পড়ে We can send our comments or suggestions to Chief Minister himself

Mr. Speaker: All right, a copy will be circulated.

**শ্রীঅশ্বিনী রায়ঃ** স্থার, সেদিন সিদ্ধাত হয়েছিল যে কলিং এ।টেনশানের উত্তরের একটা কবে কপি ,টবিলে দেওয়া হবে। কিন্তু ২০ দিন হয়ে গেল কোন ,টবিলেই পা এয়া যাছে না।

Mr. Speaker: I will look into the matter. I think there will be no difficulty in circulating the statement made on the floor of the Assembly.

Now, the Minister-in-charge of the Home (Police) Department will please make a statement on the subject of recovery of bombs, pipe-guns, etc. by the police from Hindu Hostel on the 27th April, 1972 Attention called by Shri Rajani Kanta Doloi on the 28th April, 1972

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr Speaker Sir, with reference to the Calling Attention notice given by Shri Rajani Kanta Doloi, M.L.A., regarding recovery of huge quantity of bombmaking ingredients, bombs pipe-guns, molotov cooktails and cartridges along with copies of the Red Books and other Maoist literature by the police from the Hindu Hostel, Calcutta, on the 27th April, 1972, I have to make the following statement.

Acting on an information that the locked rooms of the Superintendent's quarters of the Hindu Hostel, Calcutta, were being used by some extremists to store arms, ammunitions etc. the police conducted a raid on the premises on the 27th April, 1972. A thorough search for about 2 hours was made in all

the 3 rooms of the quarters by opening wooden almirahs, etc. The rooms in question have been lying vacant since 1968 in the absence of any Superintendent of the hostel. The search led to the recovery of 2 pipe-guns, 3 cartridges, 15 live bombs, 2 molotov cocktails a bhojali, a big dagger and an electrically operated photostat machine, explosives and ingredients for the manufacture of bombs.

Some important papers and Naxalite literatures were also found. It is learnt on an enquiry that some extremists were in the habit of using the Superintendent's quarters for the storage of arms, ammunitions etc. The Principal, Presidency College has been kept informed about the seizure. No arrest has been made but a specific case has been started and the investigation taken up.

Mr. Speaker: I have received 9 Notices of Calling Attention on the following subjects, namely:—

- (1) Re-excavation of canal at Satpukur—from Shri Santosh Kumar Mondal;
- (2) Completion of the bridge on the Mundeswari-from Shri Mahadeb Mukhopadhyay;
- (3) Death of one person due to snapping of the overhead wire of the Tramways near Purabi Cinema—from Shri Kashi Nath Misra;
- (4) Acute scarcity of water in rural and colliery areas in Asansol Subdivision—from Shri Sukumar Bandyopadhyay,
- (5) Want of doctors in Ballyjury Health Centre in the district of Birbhum —from Shri Dwija Pada Saha;
- (6) Scarcity of Jute seed in Hooghly district—from Shri Balai Lal Sheth:
- (7) Corruption in the supply of Jute seed-from Shri Md. Idris Ali,
- (8) Non-existence of any Blood-Bank in Birbhum district—from Shri Sachinandan Shaw; and
- (9) Depriving of free education to the girls over 14 years reading in classes V to VIII—from Shri Abdul Bari Biswas and Shri Sunil Mohan Ghosh Maulik.

I have selected the notice of Shri Mahadeb Mukhopadhyay on the subject of completion of the bridge on the Mundeswari. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject today—it—possible—or—give—a date for the same.

Shri Gyan Singh Sohonpal: On Friday, Sir.

Shri Siddhartha Shankar Ray: May I with your permission. Sir, make a statement on a very unfortunate incident which has taken place last night.

Mr. Speaker: You can make a statement under Rule 346.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Thank you. Sir

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমায় একটা অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনার কথা মাননীয় সদস্যদের কাছে বলতে হবে। কালকে কাটোয়া ষ্টেশনে অমৃতময় চ্যাটাজী, জেনারেল সেক্রেটারী কাটোয়া কলেজ ছুডেন্ট ইউনিয়ন, তাঁকে একজন বর্ডার সিকিউরিটি ক্লোর্সের সাব-ইন্সপেক্টর গুলি করে এবং তিনি ষ্টেশনেই মারা যান। আমি সেজক এই হাউদের সামনে ঘটনাটা পুরাপুরি রাথতে চাই।

কলেকে প্রায় রাত ১২ ০০ মিনিটের সময় মাননীয় সদক্ত হ্বত মুখোপাধ্যায়, কাটোয়ার মাননীয় সদক্ত, তিনি আমাকে টেলিফোন করে থবর দেন এবং তারপর আধ্বন্টা ধরে থবরাথবর নেওয়া হল এবং আজকে ভার বেলার ৫ টার সময় মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী হ্বত মুখোপাধ্যায় কাটোয়ায় চলে গৈছেন এবং তিনি আধ্বন্টা আগে ফোন করে জানিয়েছেন যে অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত এবং সকলেই এতাক হংখিত যে এই জনপ্রিয় ছাত্রনেতা অমৃত্যয় চ্যাটাজীকে এইরকমতাবে মারা হয়েছে। তাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনারে অস্তমতি নিয়ে গ্রহনাটা ঘটেছে সেটা আপনাদের কাছে রাখছি।

On the 1st May, 1972 at about 22.35 hours the Kamrup Express arrived at Katwa Rail Station. About 60 boys of the Katwa College with some Professors entrained for Darjeeling—Some of the boys had an alteration with a passengers who was lying on the bunk of a compartment. As they alleged refused to allow space to the boys to keep their luggage, this passenger took out a dagger at the time of alteration—Then on the request of the Professor-in-charge of the party the boys left the compartment. At that time this passenger fired one round from a pistol, as a result of which Professor, Shri Mani Basak received bullet injury.

#### \$12-20-2-30 p.m.]

The boys who have left the compartment again came near the compartment. The passenger then again fired one round from his pistol as a result of which one Amritamoy Chatterjee, General Secretary, Katwa College Students Union received injuries in the chest and succumbed to his injuries in the hospital. This passenger was identified as a Sub-Inspector, 74 Battalion Border Security Force. The Guard of the train was alleged to have harboured this Sub-Inspector in his rake. The Kamrup Express left Katwa Railway Station at 2-35 hours for Kamrup after the tension subsided. The Additional Superintendent of Police, Headquarters, supervised the case on the spot. This refers to Katwa Cr. P., C. Case No. 1, dated 1st May, 1972, under section 302, Indian Penal Code. Two accused, viz., the Sub-Inspector and the Guard of the Kamrup Express were arrested. The situation is under watch.

**এীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মুখ্যমন্ত্রিমহাশয়কে একটা কথা ভিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে সব এয়ারেষ্ট করা হয় এই সব ক্ষেত্রে তাদের সেত করবাব জন্ম এক্ষেত্রে তাদের কি প্রসিকিউট করে শান্তি দেবার ব্যবস্থা হবে ?

' **শ্রীসিদ্ধার্থ শন্ধর রায়ঃ** মাননীয় বিশ্বনাথবাবু যে কথা বলেছেন যুক্তফ্রণ্টের আমলে তা কব।

১'ত কিন্তু এই সরকার প্রসিকিউট করবেন এবং দেখিয়ে দেবে যে দোষী শাল্ডি পাক, লোক

দেখানো জিনিষ আমরা করি না। বিশ্বনাথবাবু এটা জেনে রাথবেন। যে মারা গ্রেছ সে

আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বছদিন ধরে আমরা তাকে চিন্তাম। আপ্নার কোন কথা বলাই আভিকে
উচিত হয় নি।

**এবিখনাথ মুখার্জীঃ** আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আদৌ থোঁচা দেবার জন্ম বলি নি। আমি বলেছি অনেক সময় এদের এটারেই করে। সেই জন্ম এটা বলেছিলাম—যুক্তক্রটের কথা নয়। আমি শান্তি চাইছি, সেইজন্মই বলেছি।

**্রীসিদার্থ শহর রায়ঃ** আপনারা কি করেছিলেন সেটা আমি জানি।

**শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী**ঃ আমি শাস্তি যাতে পায় সেইজক্তই বলেছিলাম।

Mr. Speaker: There is no scope of any discussion on the statement.

#### MENTION CASES

🔊 অসমঞ্জ 🖙 : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই সভার সদস্ভাদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেঞ্চিসলেটিভ ডিপাটমেটে অন্তবাদক নিয়োগসংক্রাম বিজ্ঞাপনটি শুরুত্বপূর্ণ। এই বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন এটাসিস্টেট সেকেটারী, গভর্ণমেণ্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল। তার নোটিশ নম্বর হল ১০০৬ এল ডেটেড ২২শে এপ্রিল, ১৯৭২। বিধানসভার ভিতরে এবং বাহিরে মাননীয় সদস্তগণ এর প্রতি পশ্চিমবর্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বিশেষভাবে যাতে বাংলাভাষার মর্গাদা রক্ষিত্তয়। আমরা আশা করেছিলাম পশ্চিমবঞ্চ সরকার সর্বোতভাবে এই ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করবেন। এই ধারনা আমাদের বন্ধল হযেছে। আমরা দেখলাম যে অত্যাদকের জন্ম অগাং অত্যাদকের কাজ জ্রুত সম্পাদন করবার জন্ম ৪ জন অন্তবাদক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ২২ তারিখে ছাপান হয়. ২০ তারিও ছটির দিন ছিল, ২৪ তারিও সেটা টাঙান হলো। আমার পক্ষে যথেই দন্দেহের অবকাশ আছে যে ভাল অমুবাদক পাওয়া যাবেনা। তাতে যে ভাষা আছে তা আপনি পডলেই বনতে পারবেন। তাতে বলা আছে যে দি এ্যাপয়েনমেণ্ট · · অথাং বিন। বিজ্ঞপ্তিতেই অমুবাদককে ছাডিয়ে দেওয়া যাবে। আজকে পশ্চিমবাংলার মতন সভা সমাজের, ভারতবর্ষের মতন সভা সমাজের কেন এটা কোনো অতি নিক্ষ্ট গতিতেও সম্ভব কি না বিনা বিজ্ঞপিতে একজনকে চাকরি-ছাড়িয়ে দেওয়া। আমরা পৌরসভা চালাতে গিয়ে দেখেছি যে একজন ঠিকা হরিজনকেও এইভাবে ছাডিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ২২ তারিখে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ডেট, তারপর ২৯ তারিথ লাই ডেট। ২২ তারিখের পর ছুটি ছিল। স্থার, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কাগজে পর্যক্ত দেওয়া হল না। তাহলে কি আমার মনে করা ভল হবে যে ভেতরের লোক ছিল এবং আমরা স্বজন-পোষণ নীতি সম্পন কর্ছি। আমর। একস্বে ধৌতা নাঁতি দেখতে প্লাম। এই ৪ জন অন্থাদক নিয়োগের জন্ম লোক চাইবার ৭ দিন আগে একজন অভিজ্ঞ অন্তবাদকে অন্ত জায়গায় ট্রাফারে কব। হল। পুরান অপ্রাদকে স্থিয়ে তার জায়গায় নূতন অস্তাদককে নেওয়া হচ্ছে তার কাজ থুঝতে সময় লাগবে। কাজ বোঝাবার পর তাবপর তিনি অমুবাদকের কাজ কববেন। এটা কি কাজকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাং আমি আপনার মাধামে দাবী কবছি যে এ বিষয়ে পূর্ব তদক করুন। এবং পশ্চিমবঞ্চ সরকার দক্ষ অমুবাদক নিয়োগের জন্ম কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জ্রুতভাবে ও আইনসম্বতভাবে বাবন্ধা অবলম্বন করুন। এই কথা বলে আপনাকে ধলবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য ্শেষ করছি।

শ্রীমুণেন মুখার্জীঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটা বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। যদিও mention-এর খবরকে মন্ত্রিসভা বিশেষভাবে মূল্য দেন না এবং সংবাদ-পত্রে ছাপা হয় না তব্ও বলা দরকার। সরকারের নীতি ছিল ছনীতির বিরুদ্ধে, স্বজন-পেষেণের বিরুদ্ধে আমরা কোন জায়গায় অবৈধ প্রভাব ঘটাবে। না এবং এটা আমরা নির্বাচনের আগেও বলেছিলাম। গত ২৫ তারিধে S. D. O., Irrigation, ক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই গ্রেপ্তারের পরে তাকে ছেড়ে দেবার জন্ম এবং D. R. Bond দ্বার জন্ম Writers' Buildings

্থকে প্রভাব আসছে। রামপ্রসাদ গাঙ্গুলী যিনি সেচ বিভাগের সচিব তিনি উচ্চপদ্স্থ কর্মচারীদের বলহেন কেন ধরা হল এবং D. R. Bond দিতে হবে ? সেথানকার Executive Engineer প্রপুরাবী চ্যাটার্জ, যাকে ৬ বার promotion-এর offer দেওয়া হয়েছিল তিনি সেই Promotion নিয়ে দেথানেই আছেন। তিনি বছদিন ধরেই সেথানে আছেন এবং তাঁর বেতনের মধ্য দিয়ে তিনি উর নেয়ের বিয়েতে জামাইকে ৮ হাজার টাকা দিয়েছেন। তিনি S. D. O.-র গ্রেপ্তারের ব্যাপারে অত্যক্ত অক্সায়ভাবে এই জায়গায় হস্তক্ষেপ করছেন বলে আমার থবব আছে। আমি ৯ প্রনার মধ্যেমে মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আক্ষণ করছি যে এহরক্য অবৈধভাবে ও ওনাতির প্রশ্রম যেন্ন দেওয়া হয়—এটাই আমার আবেদন।

শীবিশ্বনাথ মুখাজি: ভার, ক্ষেক্দিন ধরে আনন্দ্রাঞাব, Statesman বিশেষ করে নলবাজাবে বিভাতের সম্বট সম্বন্ধে খবব বেব ২ছে। বিভাতের সম্বট কম হছে এসম্বন্ধে আরও কলে গুলি খবর বের ২চ্ছে। এবিষয়ে তদত কবাব জল একজন উচ্চপদস্ত কেলীয় Engineer 🌂 সবেন, জাবার বলাহল তিনি আস্ছেন না। আমি এটা উল্লেখ করছি এজ্লা,য বিচাতের এং ,ব সঙ্কট ওটা মোটেই সাময়িক বলে মনে হচ্ছেন। এবং এর কারণ সন্থন্ধে বিভিন্ন কাগ্রেছ াগওছে। কিন্তু এ সহদ্ধে একটা thorough enquiry জত হওয়। দরকার এবং দক্ষ ব্যক্তিকে দিয়ে : ৬বং উচি২ এবং এরজ্জ ১৮১<del>ই</del>।২মাসে নিদেশ ,৮৬বা দরকাব। আবার শুন্চি (C. E. S. C.-এর র capacity সেই capacity-র অভযায়ী তবে। বিভাগ boiler maintain করতে। পারছেন না। ক বৰ hoiler এব pressure ভাব। maintain কবতে পাবছেন ন।। আমরা শুনছি ব্যাণ্ডেলে এটা  $\operatorname{leakage}$ , ওটা ্ভঙ্গেছে। আবোৰ খনছি  $\operatorname{D}(\operatorname{P}(\operatorname{L})$  দিতে পারবে না।  $\operatorname{D}(\operatorname{P}(\operatorname{L})$  আবোর D V. C.-ব কাছ থেকে চেয়েছে। সাবার এদিকে D V C.-ব অবস্তাও থব সঙ্কটজনক। ে অবস্থায় শুদু গ্রামে বিভাহ সববব'ছ .ভ। বটেই, গ্রামে বিভাহ, শহরে শিল্পের জন্স বিভাহ, , ২ বারণ মান্ত্রেব জল বিভাং ইত্যালি সমস্ত নিয়ে একটা অস্ব।ভা**বি**ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এটা ৫ ব জন্ম failure হচ্ছে সেট। শুধু statement দিয়ে দিলেই হবে ন।। এই failure মনে হয় এটা load shadmu-এব ব্যাপার। স্কৃত্রাং এটা সাময়িক ব্যাপার নয় বলে জিনিষ্টাকে সেইভাবে দেখা হাতেং নয়। আমি এটা উল্লেখ কৰে একগা বল্লচি Government এটাকে seriously নিয়ে যদি একটা ফ্রান্ত ভারন বে কি capacity আছে, কন্টা utilised, কন্টা unutilised সময় বং যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার যা statement করেছেন তাতে আগানা দিনে পশ্চিমবাংলা কি বিচাৎ পাবে না পাবে এবং এই যে শিল্প পোলা হচ্ছে, নভুনভাবে খোলা হবে, গ্রামে শিল্প নিয়ে অংস| হবে ইত্যাদি সমস্থ বিষয় বিবেচনা করে একটা through plan করে একটা অঞ্চন্ধান করার গুল অন্তরোধ করছি।

 শীসিদ্ধার্থ শহর রায় ঃ বিখনাথবাবু যা বললেন তার সলে আমি একমত এবং আমরা সেরকমভাবে একটা চিন্তা করছি।

্রীলালিভ গায়েল: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশন্ত্ব, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধ্যে আমি আপনার দৃষ্টি করণ করছি। গত একমাস পূর্বে বান্ধইপুর স্বাস্থাকেলে চর্নীতির অভিযোগ পেয়ে মাননীয় স্বাস্থা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। এখানে ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ সেছে। একমাস অভিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেথানকার ডাক্তারের বিরুদ্ধে চার্জের কি করা সেছে জানা বায় নি। সেথানকার মাত্র বিকুদ্ধ হয়েছে। সেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিওয়া হয়েছে জানতে চাইছে। সেথানে অসংখা লোক রাগ হয়ে আসছে; কিছু ঠিকমত উট্নেট করা হছে না। সেথানে ডাক্তার কি চার্জ বৃক্তিয়ে দিয়েছেন স্বাধানকার

ডাক্তার একজন মহিলার উপর 'সশালীন ব্যবহার করেছে সেধানকার মাছ্ম এই বিষয়ে ছঃধিত। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অন্তরোধ করছি তিনি যেন সরজমিনে তদক্ত করে ব্যবস্থা 'করেন। যার উপর এটটা করা হয়েছিল তাঁর স্বামী আমাকে একটা অভিযোগ দিয়েছেন দেটা আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ্ কাছে দেবে। এবং আশা করবো যে তদস্ত করে যেন একটা স্কুণু ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীকাশীনাথ মিশ্রে: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপনার মারফত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি সভাকে বলছি। কলকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে বাতিল পরীক্ষাগুলি সম্বর্দ্ধে কোনরকম স্থবিবেচনা না করে চরভিদ কিম্লকভাবে বিশ্ববিভালয়ের গ্রীয়কালের ছুটি আগেই দিয়ে দিছেন। বাতিল পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে স্থনিদিই সিদ্ধাতে না এসে আগেই বিশ্ববিভালয়ের ছুটি ঘোষণা করলে হাজার হাজার ছাত্রের ক্ষতি হবে, তাদের এতে খুব অস্থবিধা হবে। যাতে এইসব বাতিল পরীক্ষার কল শাঘ্রই প্রকাশ পায় তারজন্ম দাবী জানাছি। এর কলে পশ্চিমবাংলার ছাত্র-ছাত্রাদের অস্থবিধা হছে এবং বর্তমানে আইন এবং মজাক্ম বিভাগে প্রভূত অস্থবিধা স্থাই, হছে। এদের ভবিস্তুত অনিশ্বরতার দিকে নিয়ে চলেছে। তাই বিশ্ববিভালয়ের যে গলদ এবর্থ হুর্নীতি তা দুর করে এই বাতিল প্রীক্ষাগুলোর ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং বিশ্ববিভালয়ে যাতে ঠিকমতো প্রীক্ষা হয় তার ব্যবস্থার ক্ষম্প্র মাননীয় স্পীকারের কাছে অন্তর্ধা করছি।

শাক্তপদ সাহা: মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা অতাল ক্ষেত্রপূর্ব বিষয়ে আজকে এই সভার সদস্যগণকে এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করতে চাইছি। আমি বীরভূম জেলার রাজনগর কেন্দ্রে অবহিত বালিজ্ডি হাসপাতালের কথা বলবো। এটা ১৯৭০ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এথানে কোন ডাক্তার নেই, এবং নাস্ত নেই। বেশ কিছুদিন ধরে জনসাধারণ আবেদন নিবেদন জানিয়েছে কিন্ধু ফল হয়নি। ১৯৭০ সালে একজন কম্পাউণ্ডার ছিলেন। তিনিই ঔষধ দিতেন। কিন্ধু বিগত ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে তিনি হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছেন এখন হাসপাতালটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। লক্ষ্মীনারায়নপুর, বালিজ্ডি, রূপসপুর এই তিনটি স্বায়গায় একমাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই বা ডাক্তার নেই। এই বিষয়ে অবিলম্থে তদ্ভ করার জন্ম এবং যাতে অবিলম্থে হাসপাতালটিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় তারজন্ম স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আপনার মাধ্যমে আকর্ষণ করছি।

শ্রীমদনমোহন মহান্তঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহান্য, একটা গুরুত্বপূর্ণ গরুৱী বিষয়ে বিভাগায় মন্ত্রীর দিষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীগণকে ১৯৬০-৬৬৬ সালে রেশন কাড পরিবারের ভিত্তিতে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে অনেক পরিবারের রেশন কাড নই ১য়ে গিয়েছে। অনেক পরিবারের সংখ্যা রুদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু পরিবার নৃত্নভাবে গড়ে উঠেছে। এইরকম অনেক পরিবারের রেশন কাউ নেই। কলে পুরুলিয়ান্বাসীগণের নাযাম্লার দোকান থেকে রেশন পাওয়াব ভীষণ অস্ত্রবিধা হয়েছে। তারা ভাষাম্লার দোকান থেকে রেশন না প্রেম এবং ঠিকমতো রেশন না প্রভায় খৃবই ডংখিত। কাজেই খাল্লমন্ত্রী মহান্য পুকালয়াবাসাগণ যাতে রেশনকার্ড পায় তারজন্ত ব্যব্দা করবেন আশা কাই আর সেই সঙ্গে রেশনের মারফং যাতে মাথাপিছু চাল, গম. স্লুভি এবং চিনি প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় তারজন্ত অন্ধরোধ করছি। আর সেই সঙ্গে পরী অঞ্চলে রেশনের দোকানের অভা আছে, সেই দোকানের সংখ্যা যাতে আরও বাড়ানো যায় তারজন্ত অন্ধরোধ জানাচিছ।

**জ্রীশারৎ চত্ত্র দাস**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশক্ষ আমি আপনার মাধ্যমে সমন্ত পশ্চিমবঙ্গের স্বাথে একটি উক্তম্পূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের

ব্দপ্রলি ডিপাটমেণ্ট আছে এই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে নিয়োজিত এবং সেবামুলক ডিপাটমেণ্ট **হচ্ছে** স্থান্ত্রা বিভাগ। কিন্তু স্বাস্থ্যবিভাগের থবর ১২ দিনে যা পাচ্চি বিভিন্ন জায়গা খেকে তাতে আশস্কা ফক্রে এই অব্যবস্থা, ওদাসীয় এবং অবহেলার কারণ কি ? আমাদের সরকার আজু মাত্র ৪২ দিন প্রেয়া যাচেছে তাতে এই ডিপাটমেন্টে জ্ঞাল স্তপীকত হয়ে আছে বলে প্রতিয়মান হচেছ। কিন্তু আমব। নিশ্চমই জানি এই ডিপাটমেটে একজন ভারপ্রাপ্ত লোক ছিলেন যিনি সেকেটারী, সচিব ভিলেন এবং তিনি এই ডিপার্টমেন্টকে জঞ্জাল স্তুপে পরিণত করেছিলেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নত এবং এখনও তিনি এই ডিপাটমেন্টের হেডে বসে আছেন এবং নানাভাবে জ্বণ্য স্তবে এই দিপাটমেণ্টকে নিয়ে এসেছেন। তার একটা বাবস্থা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। তার কাবণ অধাক্ষ মহাশয়, আজ নয় এই ডিপার্টমেণ্টে অনেকদিন ধরে এইরকম অভিযোগ আমন্ত্র। গুন্তি। গত ১৪ই গত্যারী ১৯৭১ তারিথে প্রথাতি অজিত চক্রবর্তী মহাশয় এর সম্বন্ধে ব সমস্ক কথা লিখেছিলেন সেটা সরকারের দেখা উচিত। তিনি লিখেছিলেন যে ইনি এক নাগাডে একমাস দেড় মাস রাইটাস াবলিছংসে আসেন না, তিনি প্রাসাদতম আটালিকায় আলীপুরে শাততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষেবসে এ। তিমিনিষ্টেমন চালান। এছাড়াও তাঁর এত পাওয়ার যে ভিজিলেন কমিশন তদন্ত করেও সাজ পর্যন্ত তার রিপোট দেন নি। তার বর্তমান কার্যকলাপ অতিশয় কলক্ষময়। অতীতে যেসময় জলপাই গুড়ি বক্সাবিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল সেই সময় তিনি সেচ বিভাগের অধিক**ত**। ছিলেন এবং সেই সময় তিনি প্রমোদ ভবনে বাও ছিলেন। এর অতীত ও মতান্ত কলক্ষময়। পশ্চিমবন্ধে এই গুক্তপূর্ণ জারগায় এই স্বাস্থ্য বিভাগকে তিনি এমন তুরীতিপুরায়ণ করেছেন তার ঠিকানা কিছু বলতে পাবিনা। তিনি আরও কি কাজ করেছেন তার জু-একটি ঘটনা আপনার ম্ধানে আমি উল্লেখ করতে চাই। মেডিকেল কলেজে শিক্ষকদের প্রশ্নে একামেডিক এডেভাইসরীর সিদ্ধান্ত তিনি নাকোচ করে দিয়ে তার মনোনীত লোককে প্রমোশন দিয়েছেন। তিনি নিজে জনিক গ্যাসটাইটিস রোগা, তাঁকে যে চিকিৎস। করেন সেই চিকিৎসককে তিনি বিভার থেকে এাসিট্টাণ্ট প্রফেসরে নিয়ক্ত করেছেন। সেই চাকরীতে যারা দাবীদার **চিল** তা .থকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। তাঁর একজন গাঁকরেদ আছেন পি. জি. ইাসপাতালের **ভাক্তার** ডি পি, বস্থ—তিনি সম্বমত ক্থন্ও হাস্পাতালে আসেন না, যদিও তিনি প্রাইভেট চিকিৎসা করার অধিকারী নন তবু তিনি ঘরে নিজে রোগা দেখেন এবং মংপরনাতি তিনি অন্য রোগাকে হযরান করেন। আউটডোরে মি: পাইন-এর চিকিৎসাধীনে বিনা চিকিৎসায় মার। যায়। এই সমত জিনিষ বিবেচনঃ কবে এই ডঃসাইসী ডঃশাসককে আমি অবিলয়ে অপুসারণ করবার দাবী জানাচিত।

[2-40—2-50 p.m.]

শীআবত্ন বারি বিশাসঃ নাননীয় অধাক মহাশয়, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আনেক বেকার ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। বরকারী তথ্যে প্রায় ৯ হাজারের মত কিন্তু সাধাবণভাবে জানা যায় প্রায় ড'লক্ষের মত বেকার ইঞ্জিনিয়ার আছে। এবা এই হাওডাব বিভিন্ন জায়গায় ৬০টি বক্ষ কলকারথানা খোলার জন্ম প্রকটি প্রচেটা নিয়েছে। এবং এই সংগঠন কোন রকম আথিক সাহায্য সরকারের কাছ থেকে গুটার না। তারা শুধু যে পরিত্যক্ত রেলবার, সরকারের কাছ থেকে তার একটা কোটা চান এবং এই নিয়ে আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক এম এল এ একটা রিপ্রেজনটেশন দিয়েছিল কিন্তু সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন এয়াকশন দেখতে পাচ্ছিন।। কাজেই এই সম্বন্ধ মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে চাই যে তাঁর। যেন এই ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখেন। যেখানে এহ বেকার সমস্তা এত বির্টি

আকার ধারণ করেছে দেখানে তারা বলছে যে ৩৩শত আনএমপ্লয়েড লোকের সংস্থান হবে, সেদিকে একটু খুঁটিয়ে দেখে, বিচার বিবেচনা করে এটা যদি হাতে নেওয়া যায় এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে বিদি একটা রেল কোটা পাওয়া যায় বা বরাদ্দ করা যায় তাহলে বোধহয় এই বন্ধ কারখানাগুলি খোলা সম্ভব হয়ে উঠবে। আমি এই বিষয়ে মন্ত্রিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মচ।

শ্রীবীরেশর রায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার সামনে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ তথা রাথছি। এই জেলা একটি রুষি প্রধান জেলা। আপনি জানেন য় এই জেলায় যতগুলি ডিপটিউবয়েল, রিভার পাম্পারাথাকা উচিত তা নেই।যে কয়েকটি আছে সে কয়েকটিও ঠিক চালু অবস্থায় নেই, আর যে কয়েকটি চালু অবস্থায় আছে সেই কয়েকটি থেকে যে পরিমাণ জল জমিতে সেচ দেওয়া উচিত তাও দেওয়া হয় না। এর ছাইভার কাম মেকানিক যারা আছে তারাও পুষ ছাঙা জল সাপ্লাই দেখনা। যে যে পরিমাণ ঘুষ দেবে সে সেই পরিমাণ জল পাবে। বালুর্ঘাটের বব ডি. ও.-র আগুরে গাজিপুর মৌজায় একটা পাম্পা আছে, ডিপটিউবয়েল আছে সেই ডিপটিউয়েলের একটি ঘটনা আমার কাছে আছি। সেই এলাকার চাখীরা আমার কাছে এবং ডি. এম. সাহেবের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছে যে সেথানকার ডি. সি. এম ঘুষ ছাঙা জল দেয় না। সেথানকার যে সমন্ত আই আর এইট বোরে ধান সমন্ত পুডে নই হয়ে যাছে আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগায় মিয়মহালয়কে অঞ্বরোধ কববো যে এই বিধয় তিনি যেন একট্ সতর্ক দৃষ্টি দেন।

ত্রীছবিবুর রহমান: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুক্ত্পূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাজিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্জ বিপ্রবক্ষে সাথক করে তোলার জন্স বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নিচ্ছেন, চাধীকে উৎসাহিত এবং ফসল বুজি করার জন্স অর্থ, সার, সেচ, বীজ প্রস্থৃতি ঋণও অন্তদান আকারে দিছেন কিন্তু চাধীর। অক্সাম্পরিশ্রম করে যে ফসল উৎপাদন করছে তা সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। সার। পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে মুশিদাবাদ জলাতে কতকগুলি গোয়ালা বা গো-পালন ব্যবসায়ীর অত্যাচারে চাষীর। তাদের ফসল ঘরে নিয়ে যেতে পারছেন না। এই সম্পর্কে আমরা সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনরকম ফল পাইনি। আপনি জানেন এর পূর্বে জন্মপুর এলাকায়, লালগোলাতে চাষীর। তাদের উৎপাদিত ফসলকে রক্ষা করার জন্ম সেই হৃত্কৃতকারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে ক্ষেক্তন চাযী প্রাণ হারিয়েছে এবং জধ্মের ত হিসাব নেই। এই সম্পর্কে পুলিশের সাহায্য নিতে গিয়ে উল্টো ফল পাওয়া গিয়েছে। তারা কোন গোপন কারণে গোয়ালাদের প্রশ্রম দিয়েছে। দেখানকার চাষীরা অতান্ত হ্বল বে।ধ কর্ছে। আজকের থবর জন্মপুর এলাকায় হাজার হাজার বিথা জমি অনাবাদী হতে চলেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ক্যাটল ট্রস্পাাস এটান্ত অহ্সাবে —হস্কত্রবাবীদের যে শান্তিবিধান হয়, তাতে কিছুই হচ্ছে না। তাই আমি মন্ত্রমিছ কাছে আবেদন জানাছি যে এই ফসল সংরক্ষণে ব্যাপারে যেন তাঁরা একটা স্ব্রবন্থা করেন।

শ্রীমহাবুবুল হক মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ছকোগাজনক বিষয়ের প্রতি আপনার এবং তার সাথে সাথে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ম করছি। ২৭শে মাচ, ১৯৭২ তারিথে ভগবানপুর এবং মাকদনপুরে ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ২০০ বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু আজ প্যন্ত সেই ক্ষতিগ্রস্তরা কোন সাহায্য পায় নি। তারপর আবার ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭২ তারিথে জিলাধরপুর, উনরপুর, ডালচিনসহর, অনাতের ইত্যাদি গ্রামে প্রায় ১৫০টি বাড়ী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনজন শোক আছত হয়। কিছু হুংধের বিষয় আজ্ব প্যন্ত তাদের কোনরকম সাহায্য—জি আরু বা অক্সাক্সরকম সাহায্য কিছুই তাদের দেওয়া হয় নি।

দেজত আমি আপনার মধোমে এটা জানাতে চাই যে এই সমস্ত লোকদের যেন সরকারের তরফ ,থকে সাহায্য দেওয়। হয়। অমি তাই এই বিধয়টার প্রতি বিভাগীয় মাননীয় মি**ভি**মহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ পুরে: মাননীয় অধ্যক্ষ নহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হাউসকে জানাতে চাইছি। আপনি স্থার, জানেন যে ১৯৬৯ সালে সেপারেশন অব পাওয়ার—বিচারবিভাগ ,থকে শাসন বিভাগ পুথক করা হয়। আমি গছবেতা থানা অঞ্জের বাপার নিয়ে একটা আবেদন অপনাব মাধ্যমে এই হাউসে রাপতে চাইছি। গছবেতা থানা বিরটে থানা, এক দিকে মেদিনাপুরের সদর থানা, অলু দিকে বাকুড়া এবং হুগলীর বর্ডার থেকে এই গছবেতা যোগাবোগ বিচ্ছিন্ন। ,স্থানে মুন্সেক আদালত আছে, দেওয়ানী আদালত আছে কিন্তু কোন ক্রিমিন্সাল কোট নাই, কোন ফোজদারী আদালত নাই। সজন্ম দুরু হুন থেকে লোকদের জেলা সহবে আসতে হয় এবং গুব হয়রানি হতে হয় ফৌজদারী মামলার জন্ম। আপনি হানেন গছবেতা থানার লাকসংখ্যা প্রায় আছাছ ,থকে তিন লক্ষ, প্রায় হাওড়া জেলার মত। মানি আপনার মাধ্যমে হাউসে এই আবেদনই রাথতে চাই য় গছবেতা থানায় একটা কৌজদারী ব্যাসনার মাধ্যমে হাউসে এই আবেদনই রাথতে চাই য় গছবেতা থানায় একটা কৌজদারী ব্যাসনার মাধ্যমে হাউসে এই আবেদনই রাথতে চাই য় গছবেতা থানায় একটা কৌজদারী ব্যাসনার মাধ্যমে হাউসে এই আবেদনই রাথতে চাই য় গছবেতা থানায় একটা কৌজদারী ব্যাসনার আদালত থোলা, হাক্।

শীমতী ইলা মিত্র ' প্রাণার মহাশয় আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মধামে সংশ্লিষ্ঠ মাজিমহাশ্রেষের দ্বাক্ষণ করতে চাই। কিছু বিষয়টা উত্থাপনের আগে আমি একটা বিবয়ে একট্ট বলতে এটা। , সটা হচ্ছে—মেম্বাররা , মন্শন করার সময় আগাং বিভিন্ন নিধ্রেষ উপর বলেন তথন যদি মাননায় মাজিমহাশয়রা অন্তপ্রহ করে উপন্থিত ও কেন তাহলে তাংক্ষণ হাব্যাগোলা বাবস্থা নিতে পারেন। তা না হলে আমি আশক্ষা করিছি বে সভাই ,কান মলা থাকছে 'ক না। আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে—কাল এবং পরেশু ইন্টাছাঙা, মানিকতলা, বাগমারী, বেলেবাটার সমন্ত অঞ্চল পুরে পুরে দেখেছি যে সেখানে হলা বলে কান পদার্থ মতা, সমান কলই ভকনো হয়ে গেছে। মেম্বেরা এবং বাচ্চারা ঘাঁটাচ ঘাঁটি করে জল পাংপ্র করিছে কিছু কৌটা জলত পছছে না। এই রক্ম একটা পরিস্থিতি, অন্তদিকে যে সমান কলে কিছু কিছু জল পছছে গত তিন চার দিন ধরে তা খেকে আনবরত কেঁচা পড়ছে, কি করে সে জল বাবহার করেবে প্ একদিকে জল নাই, যেটুকু বা পড়ছে তার সঙ্গে আনবরত পড়ছে কেনে যান বাহার বাডাতি এমে কেনেসহ জল দিয়ে গেছে, সেই কেচাসহ জল মামি আপনার কাছে উপন্থিত করিছি। এ সম্পর্কে সতাই—ইমিডিয়েটলী বাবহা করা দরকার, সতাহ যদি এমার্জেলী স্ক্রিপ না নেওয়। যায় তাহলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভয়হর অবস্থায় কটাতে হবে। আশা করি বুম্বে পারছেন তাদের অবস্থা।

▶ [2-50—3-00 p.m.]

্র জাঃ এ এম ও গণি: মাননীয় সধাক্ষ মহাশয়, কেঁচো একটা মাইকোব জিনিষ। কুটতে যে কত মাইকোবস আছে তার কোন পাস্তা নেই। কাজেই এটা যে কতবড় ডিসক্রেডিট সেটা আপনি একবার বঝন।

্তা: জয়নাল আন্তেদিন : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেকানিজম ইজ নোন টু এভরিওয়ান। াজেই ব্যুতে হবে ,মকানিক্যাল ভিফেক্ট কিছু একটা হয়েছে অর্থাৎ লিক বা ফুটো কিছু একটা হয়েছে। **শ্রীমতী ইল। মিত্র:** এটা যদি এনকোরারী করতে পাঠান তাহলে বুঝতে পারবেন এর মধ্যে কি জিনিস রয়েছে।

( দি বটল ওয়াজ হানডেড ওভার টু মি: স্পীকার বাই দি মেম্বার। )

**ঞীকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত:** স্থার, এটা এনকোয়ারীর ব্যাপার নয়, এই সম্বন্ধে ইমিডিয়েট এয়াক্সন নেওয়। দরকার। কাজেই আমি মন্ত্রিমহাশমকে অন্তরোধ করছি ইমিডিয়েটলী আপনি একটা বাবস্থা কলন।

Mr. Speaker: Because of the anxiety of the honourable members in this matter I request the Minister-in-charge of this department to look into the matter immediately and take positive steps.

শীমতনার ঠ ডিস আছি 

শাননার অধ্যক্ষ মহাশর, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মছি এবং সরকারী টাকা কিভাবে তছরূপ হয় তার জ্ঞান মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ব্লকের প্রতিটি রাস্থা কাচা এবং বিগত বহায় সেই সমস্ত নই হয়ে গেছে। সেই সমস্ত রাস্তা টি আরু-এর মাধ্যমে মেরামন করবার জ্ঞা বল আবেদন ব্লকে আছে। ওই ব্লকের একটা রাস্থা ক্রাস প্রোগ্রামে নেওয়া হয় এবং তার বরাদ দেও লক্ষ টাকার মত। ওই রাস্তা ক্রাস প্রোগ্রামে নেবার পর বি. ডি. ও অফিস এবং তার স্টাফরা সেকথা জেনে তার আর্থ এয়ার্ক কমগ্রিট করে ফেলে। পরবর্তাকালে কু-মতলবে সেই বাহ্মায় ক্রাস প্রোগ্রামের কাজ স্তক্ত করে এবং ওই যে আগে মাটি কাটার থাদ **हिन (म**क्क्षानिक एए) करत (मिथाय (मिथाय एक्प्रा) हाइक (य विहेत का) में एए। एन रिजी हायाह वर्ष প্রয়োজনীয় যে লেবার নিযুক্ত করা দরকার তার কম নিযুক্ত করে বেনা টাকা আদায় করে নেওয়: হয়েছে এই রিপোট আছে। মাননীয় অধাক মহাশয়, বর্গা এথনও নামেনি, কাজেই এথন যদি ওই থাদগুলি তদক করা হয়, জরিপ করা হয় তাহলে দেখা যাবে আগে টি আর. ওয়ার্কের পরিমাণ কাটা হয়েছিল এবং ক্রাস প্রোগ্রামে কত মাটি কাটা হয়েছে এবং কত টাকা আত্মসাং করা হয়েছে। বর্ষা নামলে ওই খাদগুলি নই হবে এবং তথন আর তদন্ত করবার কোন স্কোপ থাকবে না। কাজেই আমি অন্নুৱোধ করাছ ইমিডিয়েটলা এই বিষয়ে তদক করুন এবং সংশ্লিষ্ট কর্ম-চারীদের শান্তিবিধান করুন।

শ্রীসরোজ রায়ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ছংথজনক প্রশ্ন এথানে রাথছি। গত ২৮ তারিথে গড়বেতার এক নম্বর অঞ্চলে ১জন লোক অনাহারে মারা গেছে এবং ওই একই অঞ্চলে ৩০ তারিথে আর একজন মারা গেছে। একটি বিধবা মহিলার ৫টি বাচনা এবং ৭ বছরের একটি মেয়ে আছে। ৭ বছরের মেয়েটি মারা গেছে এবং ৩টির অবস্থ। ধারাপ। এছাডা সধা গ্রামের সৈফুদ্দিন নামে একজন লোক মারা গেছে। এটা একদিনের কথা নয়, দীর্ঘদিন ধরে এই অনাহার এবং অধাহার ১ নম্বর এবং ২ নম্বর অঞ্চলে চলছে। রিলিফ মিনিষ্টার যথন মেদিনীপুর জেলায় গিয়েছিলেন তথন তাঁকে থরার কথা বলা হয়েছিল এবং ও এ অঞ্চলে কোন রকম এম আর. সপ নেই সেকথাও বলা হয়েছিল। এছাড়া আমি মিনিষ্টার ইনচার্জকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই হয় নি। আজ পর্যন্ত সেধানে জি আর. টি. আর. টার্টেড হয় নি। তধু তাই নয়, যেথানে নয় হাজার লোকের বাস— কালকে থবর পেলাম্মাত্র ১৫ টাকা জি. আর. দেওয়া হছে, তাও রেগুলার নয়। সেথানে ছ বছর খরা চলছে, তার আগে অত্তিবৃষ্টিতে ফদল নই হয়ে গেছে, ডালা ভহর জমি—অনেকদিন ধরে উপবাস এ আর্থাহার অবস্থায় থকে থেকে আজকে যে অবস্থায় এসে পৌছছেছ, এই বিষয়ে যদি সিরিয়াস

না হন তাহলে অতি শীঘ, এক মাসের মধ্যে কম করে ১০০।১৫০ জন শোক সেধানে মরবে। ্সইজন্ন এই সম্বন্ধে অবিলম্বে ষ্টেপ নেওয়া দরকার। শুধু ধবর নেবো, খোঁজ থবর নেবো—**এক** মাস ধরে থোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে—সেখানে এম. আর. সপ নেই—খুব কম হলেও ১৭ দিন আগে জানানে। হয়েছিল — ডিষ্টেক ম্যাঞ্জিসট্টেক ২৮ তারিখে ডেপুটেশন দেওয়। হয়েছিল, কিছু কিছু কর। হয় নি। অথচ এখানে আমর: ঠাও। ঘরে বদে এনকোন্নারি করছি, জবাব দিচ্ছি – ডিট্টিক্ট লেভেলে যেসব থবর আসে -আমি ক্ড মিনিষ্টাবকে ব্রফার করেছিলাম যে আপনাদের কাছে মিথ্যা জ্বাব পাঠানো হয়, তথন তিনি বলেছিলেন ,য স্থামর। কি ক্রবো, ডি**ষ্টে**ই থেকে যেমন জ্বাব আাসে তেমন উত্তর দিই। যেগানে মাত্রষ মরছে, একজন ড'জন এটাকক্সিডেণ্টে নয়, দিনের পর দিন অনাহারে এবং অধাহারে একের পর এক মরছে--২৮ তারিখে মার। গল, ৩০ তারিখে মারা গেল এবং কয়েকজন ,দখানে ধুকছে এইরকম অবহা দেখানে দেখে এদেছি। ঐ অঞ্জ সম্প**র্কে**— এথানে কো-অপারেটিভ মিনিৡার রয়েছে, ঠাকে এই বিধ্যে আমি অন্তরোধ করেছিলাম এই বছর বোধ হয় তার। টাকা দিতে পারবেন না, অথচ তার। রওলার প্রভ করে কোন বছর টাকা তাদের কো-অপারেটিভের কাছে বাকা নেই। যাই এক স্পাকার মহাশ্য, একটা গুরুতর জিনিস রাথছি, এথানে কার্বেনেট মিনিষ্টার এবং অকাক এজন মিনিষ্টারের কাছে ঐ অঞ্লের অভাব ৯° হযোগ সম্পর্কে বল। হয়েছে, ডি**ত্তি**ই ম্যাজিত্তেঁটের কাছে বাধা হয়েছে বারেবারে, যেথানে .বকারেন্স :দ ৭য়া হয়েছে, :সটা সম্প্রভাবে অবহেলা কবা হচ্ছে। এথানকার মিনিস্টারই ওথানকার এই মৃত্যুর জন্ম দ্যৌ। মৃত্যের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা হছে। কাপনি হয়তো বলতে পারেন ্য সরোজবার আগনি হসং এখানে এই জিনিস্টা নিয়ে এসেছেন, হাওয়া গ্রম করবার জন্ম, কিন্তু এটা তা নয়, এটাকে নিয়ে পারস্ত কবা হচ্ছে ২০।২২ দিন ধরে প্রত্যেকটি মিনিটারকে জানানো হয়েছে কিন্তু কোনব্কম .৫প নেওয়া হয় নি। সুসইজ্লু অতাত্ম চঃগের সঞ্জে, অতাত্ম সিরিয়াস লি আপনার কাছে র'গাঁছ হমিডিয়েটলি গড়বেত। .নং এবং ২নং অঞ্চলকে খরা এ**লাকা বলে** ডিক্লেয়রে করা তাক আপনার মাগমে বিলিক্নশ্বীকে এটা অন্তরোধ জানাচিছ।

**এীবিশ্বনাথ মুখাজ**ী: নি স্পাক:র, জার এই ব্যাপারটা <del>ভ</del>ধু গঙ্বেতা থানার ১নং, ২নং একের ব্যাপার নয়। এগানে বহু সদ্ভা উপস্থিত আছেন স্কলে আমার স্থে এক্মত হবেন ্য পশ্চিমবাংলার বহু জায়গায়—অ।মি বলবে। বেশার ভাগ জায়গায় গ্রামাঞ্চলে একটা চরম চুর্কশা চলছে এবং ডেই রিলিফ, এবং অকাভ বিলিফ এত কম যে বলবার কথা নয়। কালকে আমি আমার কনষ্টিটিউয়েনি গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলাম। দেখানে চারিপাশ থেকে আমাকে ছেঁকে ধরলো। বারা অরু, খঞ্জ, অক্ষম লোক, তারা তো খেতে পাচ্ছেই না, যারা সক্ষম লোক তাদেরও ক জ ,নই—বভ ,লাকের কাজ নেহ—প্রচও থরা চলছে। একটা সাংঘাতিক ছদশার মধ্যে বছ ্লাকে উপবাসে কাটাছে। সংবাজবাবু বলালেন ,যাতাঁর ওথানে না থেতে পেয়ে মার। গেছে যদি গৌঞ্জ নিয়ে দেখা যায় ভাহলে বহু জায়গায় এই অবস্থা দেখা যাবে। সেইজন্ম আমি আপনার মারুফ্ৎ ্উধু রিলিফ মন্ত্রী নয় মুধ্যমন্ত্রীকেও বলছি এবং সমগ্র গভর্ণমেন্টকে বলছি এটা একটা সাংঘাতিক <sup>ও</sup>ব্যাপার ঘটছে। অত্তঃ যদি আছাই পাসেণ্টি জি.আর না দেন এবং টেইরি**লি**ফের যে সামা<del>ত</del> টাকা সদিচ্ছেন পাচ হজেরে, সাত হজের টাকা এক একটা ব্লকে, এটা যদি না বাড়ান তাহলে গ্রামে বহ গরীব লোক অক্ষম, বিধবা, তারা তো মারা বাবেই অনেকে এবং এথনও যাচ্ছে, এমনকি সক্ষম কর্মহীন লোক একেবারে সাংঘাতিক চুদশায় পড়েছে। এই বিষয়ে বারেবারে উল্লেখ করা হছে এবং আমি এটা বলবে৷ যে মন্ত্রিমহাশয়, যিনি আমাদের রিশিক মন্ত্রী, তিনি তো বটেই মুখ্যমন্ত্রী-, মহাশয় তিনিও অবহিত হোন, সমগ্র কোবনেট অবহিত হোন এবং যেভাবেই হোক আরও টাকা <sup>1</sup> স্থাংশন করে যাতে জি আর-এর ব্যবস্থা হ**র** এবং <mark>টি আর. আরও বাড়ানো যায়, অস্তত: সাড়ে</mark>

বাইশ পাসে টি জি আর. যাতে গ্রামে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন। তারপর জল পড়লে, চাষবাস করলে কি হবে সেটা পরের কথা পরে দেখা যাবে।

[ 3-00-3 10 p.m. ]

**শ্রীত্মাবতল বারি বিশ্বাস**় মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মন্ত্রিমহাশয় জবাব দিতে উঠেছেন দেখে তারজন্ম আমরা থুনা। তবে তাঁকে আমার ছ-চারটা কথা বলবার আছে এবং দেদিকে মন্ত্রি-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু ক্রুকয়েকদিন ধরে গ্রামবাংলার একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। অনেক জায়গায় যে টেই বিলিফ দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত insufficient হচ্ছে, জি. আর. একদম নাই বললেই হয়। অবশ্য থবরের কাগজে বেরিয়েছে দেখছি থয়রাতি সাহায্য নাকি কিছ কিছু প্রত্যেক জেলায় বরাদ্দ করা হয়েছে। এর সত্যি মিথো আমি কিছই এখনো জানি ন।। আপনি জানেন স্থার বাংলাদেশে আজ একে আরম্ভ করে আঘাঢ-শ্রাবণমাস পর্যন্ত গ্রামবাংলার মান্তবের মুখে অন্ন জোগাবার ব্যবস্থা নাই। টেইরিলিফের কাজ তে। নাই জি. আবের কোন ব্যবস্থা নাই। এই রক্ম একটা অস্বাভাবিক অবস্থা abnormal situation-এর প্রতি আমি **মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের গ্রামবাংলার সমন্ত দিকে হাহাকার উঠেছে একটা** হাহাকার অবস্তা বিজ্ঞমান। এই অবস্তা প্র্যালোচনা করে যদি ক্ষীপ্রভার সংস্কৃত্যাকার নাহয়, তাহলে অবতা গুরুতর আকার ধারণ কববে ও সরকারের আয়তের বাইরে চলে যাবে। আমি ত্রাণমন্ত্রীকে বলবে৷ আপনি এই সম্পর্কে কেন্দ্রের উপর চাপ দিন এবং আমাদের বাজা **সরকারকে**ও চান যাতে আরো বেনা টাকা তারা এজন্ত বরাদ্দ করেন এবং আরো যাতে জি আর ও টি আরের বাবস্থা করেন। তাহলে তাদের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মোকাবিলা সরকার করতে পারেন।

শ্রীকুমারদী তি সেনগুপ্তঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ব্যাপার সম্পর্কে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মান্ত্রমান্ত্র । এটা শুধু মেদিনীপুর জেলার ব্যাপার নয়, বা মূশিদাবাদ জেলার ব্যাপার নয়, এটা আজকে সমস্ত পশ্চিমবাংলার । কোন কোন জায়গায় সরকারী টাকা কিছু গিয়েছে। এটা ঠিকই। কিছু এমন অবস্থাবে শুধু টাকাই গিয়েছে, সেইসঙ্গে গম কিছুই যায় নাই, কেবল টাকা গেলে জি আর বা টি আরের কাজ হয় না। টাকার সাথে সাথে গমও পরিমাণ মত পাঠাতে হবে। এসম্বন্ধে তানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীসন্তোধ কুমার রায় ঃ মাননীয় অধ্যক মহাশয়, মেদিনীপুরের মাননীয় সদস্তাণ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একথা ঠিক আমাদের সীমিত বরাদের মধ্যে কাজ করতে হয়। আমি মেদিনীপুরের মাননীয় সদস্তের কথা শোনবার পরে মেদিনীপুরেটি আর বরাদ যে বরাদ ছিল, তা বিগুণ করে দিয়েছি। পূবে ওলক্ষ টাকাও তার সমপরিমাণ গম দেওয়া হছেছ। পরবন্তী কালে আরো অতিরিক্ত ওলক্ষ টাকা, আরো ধাছাশস্ত ওথানে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু যে জি আর দেওয়া হয়েছে তা হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়, য়বই কম। কিন্তু আমরা য়িদ ঠিক ঠিকমত এই বাবহা কার্যকরী করতে পারতাম, তাহলে অনেক উপকার হতা। মাননীয় সদস্ত যে কথা বলেছেন জানিনা তা সত্য কি না। তবে নিশ্চয়ই এসম্বন্ধে আমি অন্তস্কান করবো। য়ি শ্রতা হয়, তবে যাদের গাফিলতির জন্ম এটা ঘটলো, তাদের সম্বন্ধে সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। সেথানে অনাহারে মারা যাবার মত অবস্থা হতে পারেনা। মান্ত্র্য আধ্বেশত কেউ মারা যেতে প্ররেনা।

**এবিশ্বনাথ মুখার্জী:** আপনি একটা অঞ্চলের কয়জনকে জি. আর দিছেন ? নাম করে বলুন। যদি একশো, হ'শো, পাঁচশো লোক অনাহারে থাকেন, এর মধ্যে আপনি কয়জনকৈ জি. আর দেবেন ? হাজারে ৫ জন হলে, শতকরা কত হয় ?

**্রীসন্তোষ রায়:** শতকরা হিদাব করলে নিশ্চয়ই কম। আমি এই অবস্থার কথা বিভিন্ন সদস্তদের কাছ পেকে জানতে পারছি যে, গ্রামবাংলায় সাত্যিই তুর্গতি অতাফ চরমে উঠেছে। আমি এই নিয়ে নিশ্চয়ই উদ্বিশ্ব এবং এই বিষয়ে কতটা কি করতে পারি মান্তিসভাকে জানিয়ে তাকরবো। আমি আশা করি আপনাদেব সন্ধাই করতে পারব।

শীস**চীনন্দন সাউ:** মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য়, আমি একটা গুক্তপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, দেটা হচ্ছে গত ২৭ তারিখে সাইথিয়া অভেদানন কলেজের অধ্যক্ষ এবং ৫জন অধ্যাপক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং এই বিষয়ের ঘটনটো আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্রছি। এই থবরটা চারিদিক থেকে এসেছিল, এবং যে দিন থবর আসে সে দিন সেই মুহু**র্তে** শেখানে ছাত্ররা অধ্যাপকরা এবং সেই কনষ্টিটিউয়েনসির বিধান সভার যিনি সদস্ত তিনিও সোদন ্সথানে ছুটে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে কিনা একটি ছেলে পড়াগুনা করতে চেয়েছিল আব প্রলিশের তার বিক্লমে অভিযোগ যে ছেলেটা নকশালপন্থী। সেই ছেলেটি অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে ছল এবং বলেছিল যে আ ম আর এইসমন্ত ঘটনাব সধে জড়িত থাকব না. আমাকে পরীক্ষায় বসতে দিন। অধ্যক্ষ থানায় গিয়েছিলেন এবং থানায় গিয়ে বলেছিলেন যে, ছেলেটি এই ভাবে পড়াশুনা করতে চাইছে, আপনারা যদি অন্তমতি দেন তাহলে আমরা ছেলেটিকে আসতে বলতে পারি, এবং অধ্যক্ষ মহাশয় মৌখিক অনুমতি নিয়ে ,ছলেটিকে আসতে বলেছিলেন। ছেলেটি যথন পরীক্ষাব ফি দিয়ে যাছেছ তথন তাকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনা শুনে অধ্যক্ষ মহাশ্য থানায় গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আপনার। আমাকে কথা দিয়েছিলেন ্য তার উপর কোন এয়াকশন নেবেন না. অথচ এইভাবে আমাকে ফল্ম প্রিস্থনে ফেল্লেন ্কন ?' এই অবস্থা গুনে বোলপুর থেকে এম ডি.পি.ও. চটে আমেন খামল দত্ত এম ডি.পি.ও. তিনি থানায এসে বলেন '২মিনিটের মধ্যে থানা থেকে চলে ঘন'। তথ্য অধাক্ষ মহাশ্য বলেন. 'আমরা যথন এসেছি তথন আমরা এয়াডিশনাল এম. পিকে ফান কবেছি তিনি না আসা প্রয়য় আমরা কোথাও যাচ্চি না। এই প্রতিবাদের দক্ষম তাকে এবং ধ্যাম অধ্যাপককে সেই সাঁইথিয়া থানায় লক আপে ভরে দেওয়। হয়। বাত দেভটার সময় আভিশনলি এস. পি আসেন এবং ব্যক্তিগত জামিনে তার। ছাড়। পান। আমি আপনার দৃষ্টি আক্ষণ করছি এবং মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধামে স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্যের দ্বিষ্টি আকর্ষণ কর্ছিয়ে এইভাবে আমাদের জনপ্রিয় সরকারকে এই সমস্থ ঘটনার মাধামে বিপ্রাপ করা ২চ্ছে। আমি ঐ অধ্যক্ষকে জানি, তাঁর। কোনরকম উৎশুদ্ধল আচরণ করতে পারেন না এবং তাঁরা এমন কোন ঘটনা ঘটাতে পারেন না। ঘটনাটি, যুযু ঘটনার জন্ম অধ্যক্ষ মহাশয়কে বা ৫জন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা যায়। সেইজন্ম ঐ কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য শ্রীনিতাইপদ যোগ, তিনি সেদিন ছুটে গিয়েছিলেন এবং মাজকে ভোরে এসেছেন, তার কাছে ওনে আমি হতবাক, আমি স্বস্থিত। আভকে এই যদি ঘটনা ঘটে থাকে, পুলিণ অফিসারের যদি এইরূপ আচরণ হয় একজন স্মানিত অধ্যক্ষ মহাশ্যের প্রতি এবং তাঁকে যেভাবে লক-মাপে দেওয়া হয়েছিল সেই ঘটনার প্রতি মাপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

্রীনিতাইপদ ঘোষ: এই পশ্চিমবঙ্গে একজন প্রিনসিপালকে একজন পুলিশ অফিসার অকটি তৃচ্ছ কারণে নোংরা জায়গায় যেথানে জঞ্জাল প্রস্রাবের গন্ধ সেই রকম জায়গায়—৫জন অক্টিক্সককে এবং বাংলার বিধ্যাত প্রিনসিপাল কে, ডি, রায়—তাকে কেনা জানেন, তাঁকে একজন এস, ডি, পি, ও, তার থেরাল থুলি মত ধরে রাথতে পারে? তাহলে আমাকে, কালকে তারপরের দিন আর একজনকে ধরে রাথতে পারে এবং তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে। এইরকম পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আমি বলব একটা উপযুক্ত তদন্ত করা হোক এবং সেই পুলিশ অফিসারকে অবিলম্বে সেধান থেকে অপসারণ করা হোক। এই কথা আমি আপনার মাধ্যমে অসুরোধ করছি।

[3-10-3-20 p.m.]

শীহরশহর ভট্টাচার্য: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মন্ত্রামণ্ডলী আঅসক্ষণ্টিতে ভূগছেন। যার জহা তাঁরা কোন থবর পাছেনে না যে গ্রামাঞ্জলে বা মফংস্বলে পুলিশ কির্কম অত্যাচার করছে। এইযে শ্রামল দত্ত, এস. ডি. পি. ও. তিনি ভাল ভাল রুষকদের এবং কৃষক কর্মীদের জোর করে থানায় ভরছে। গুলু তাই নয়, প্রফেসার, অধ্যক্ষদের থানায় আটকে রেখেছেন। এথানে মন্ত্রিমাশয়কে জানানো হয়েছে এবং জানানো সত্তেও কিছু হয় নি। আজকে হোম মিনিস্টার নেই—এথানে অক্যান্ত যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তার উত্তর দিন এসস্ক্রে কি হছে ই

Mr. Speaker: You have ably drawn the attention of the Hon'ble Minister.

**শ্রীহরশন্ধর ভট্টাচার্য:** স্থার, বছ কিছু কমপ্লেন কর। হয়েছে। কিছু ফল হচ্ছে না দিস এস. ডি. পি. ও. শ্রামল দত্তের ব্যাপারে।

শ্রীশাচীনন্দন সাউ: স্থার, এথনও বিহিত ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে আমাব জেলায় ছাত্র সমাজের মধ্যে ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং সেটা প্রায় অসন্থব হয়ে পড়েছে। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই পুলিশ অফিসার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা এহণ করা হোক। আজকে বারভূম জেলার সমস্থ এম এল এ জানাচ্ছেন যে এই পুলিশ অফিসারের চরম শাপির প্রযোজন।

Mr. Speaker: You have drawn the attention of the Hou'ble Ministers. I think you have ably put the grievances to the Hou'ble Member and to the members of Treasury Bench.

**শ্রীসরোজ রায়:** স্থাব, এই জিনিস্টা ঐ ফর্ম্যালিটিছ মত ,যন না হয়। ্যহেতু মেনসেন করলেন এম. এল. এ. অতএব হয়ে গেল হাউস চুপ্চাণ থাক্বে এহ্বক্ম ফর্ম্যালিটিজ রাথবেন না।

Mr. Speaker: I have given you enough scope to draw the attention of the honourable Members and you have ably done so. You cannot force a Mmiste, to give a reply. I think the Hon'ble Minister will certainly look into the mattern

**জ্ঞাদ্দীনন্দন সাউ:** স্থার, বারভূম জেলায় নকশাল মুভমেণ্ট হযেছিল এটা আপনি জানেন তথন লক্ষ্য করেছিলাম যেসমস্ত পুলিশ ঐ দলের সঙ্গে যোগসংজ্য করেছে।

Mr. Speaker: I now repuest Hon'ble Minister, Dr. Zainal Abedin to say a few words because the Hon'ble Members are agisated

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: প্রার, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যে ঐ এস. ডি পি ও সংক্ষে যথন এইরকম কথা চারিদিক থেকে আসছে যে সাংখাতিক অত্যাচার হয়েছে তখন আগামীকালের অধিবেশনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোন মন্ত্রী এই ব্যাপারে একটা প্রেটমেন্ট্র দিন এসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন—তাকে সামুপেণ্ড করে তদন্ত করবেন—কি ইমিডিয়েটলি ট্রাম্পকার কম্পেতদন্ত করবেন এবং তদন্ত করে ইমিডিয়েট তার বিকদ্ধে এগাকসন নিবেন কি না , সেটা বলুন।

19.00F 40 40 10 10 1

শীক্রমাল আবেদিন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় সদস্যবা এই হাউদে বে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ট্রেজারী বেঞ্চ, সেথানে ট্রেজারী বেঞ্চ সাধামত চেষ্টা করে তার প্রতিকারের। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপুনি জানেন যে, যে বিষয়ের প্রতি মেনসন ক্তবা হয় মন্ত্ৰীরা সে বিষয়ে প্রস্তুত না থাকলে বা সে সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্ধর দেওয়াসম্ভব নয়। কুল ৩৫১এ যে ব্যবস্থা আছে তাতে মন্ত্রীদের রিপ্লাই দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এই সেই ব্যবস্থা আপনিও করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেম্বাররা যে বিষয়ে কলিং এটাটেন্সন বা ্মনসন করেন মন্ত্রীর। তার বিহিত করবার জন্ম বিশেষ চেট্টা করেন। আজকে বীরভম জেলার সদশ্যরা অত্যন্ত উৎবেগের সঙ্গে যে বিষয়ে আলোচনা কবেন সে ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি-মহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যাতে আইন অহ্যায়ী ব্যবস্থা অবল্ধন করেন। হাউদে যেভাবে এাক্সাস সেকথাও আমি তাঁর কাছে রাথবো। এবং এর যে আইনামূগ অফুসারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব সেই বক্তব্য হাউসে রাখা হবে। সব বিষয়ে আমরা সব সময় প্রস্তুত থাকি না। অনেক জিনিষ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। এই জিনিষ হাউদে mention করা ছাড়াও হয়ে থাকে। শুধু হাউদে mention করতে হবে এমন কথা নেই। আপনারা সংশ্লিষ্ট দ্ধারকে জ্ঞানিয়ে দিন—যেমন কালকে বর্ধমান কাটোয়ার ব্যাপার হাউদে mention-এর আগে ওখান থেকে মাননীয় সদস্ত স্কুত্রত মুখাজী জানিয়েছেন এবং তথনই তার প্রতিকার হয়েছে। আমরা সাধামত .চর্গা করেছি। মাননীয় হরশঙ্করবাব যে বক্তব্য রেখেছেন যে, আত্মসম্ভুষ্টিতে ভগছে। এটা matter of opinion, আমি অত্যন্থ বিনয়ের সঙ্গে এই বিষ্ঠে তার সঙ্গে এক্ষত হতে পার্ছি না আমি এই বক্তব্য রাথছি।

শ্রীশচীনন্দন সাউঃ বীরভূম জেলার ছাত্র সমাজ আজকে অসন্তোষ। পুলিশ তাদের উপর ওলি চালাতে পারে। পুলিশ তাদের ছত্রভদ কবার জন্ম কোন কিছু করতে পারে সেজন্ম এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এর একটা বিহিত্ত ব্যবস্থা হয়।

প্রীস্থাল মোহন ঘোষ মোলিক: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ Education Department-এর circular উলেগ কর্ছি। From Shri S. M. Chowdhury, Deputy Secretary to the Government of West Bengal to the Director of Public Instruction, dated 7th March, 1972 আগে নিয়ম ছিল যে Class VIII পর্যন্ত ময়েদের free পড়বার স্থযোগ ছিল। এই circular দেবার পরে মেয়ের। সেখানে সেই পড়ার স্থযোগ থেকে বঞ্জিত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামবাংলায় সেখানে এল গৈধে দিয়েছেন যে ১৪ বছরের বেশী বয়ম হলে তার এই স্থযোগ স্থবিধ পাবেন না। সেখানে গ্রামবাংলার শিক্ষা বিশ্বারের ব্যবহা হচ্ছে, persuade করা হচ্ছে, গ্রামবাংলার মায়েদের শিক্ষা সম্প্রামার ব্যবহা হচ্ছে, সেখানে এই age গ্রেধ দেবার মানে হচ্ছে যাতে শিক্ষা বিশ্বারে আরো ব্যাহত হয়। সেজ্জু আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে আপনার মাধ্যমে এই circular অবিলঙ্গে ভূলে নিয়ে আমাদের পূর্বে যে স্থযোগ-স্থবিধা ছিল সেই স্থযোগ-স্থবিধা দেবার জন্ত অন্তর্গেধ করছি।

স্থা শীক্ষা নামঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুজহপূৰ্ণ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এবং
পিক্ষামন্ত্ৰী—এই হ'জনেৱই দৃষ্টি আকৰ্ষণ করছি। বৰ্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে।
কৈন্তু যথন থেকে স্থাপিত হল তথন থেকে ছাত্ৰৱা এসে কলকাতায় পড়তে লাগলো। ২১শে এপ্ৰিল,
১৯৭২ তারিথে ছাত্ৰৱা একটা দাবীপত্ৰ পেশ করে। এই দাবীপত্রে ছিল যে, Anatomy এবং
Physiology শিক্ষক আজ পর্যন্ত appointed ্হ'ল না। ওখানে যে হাসপাতাল আছে, বিজয়
পূর্বদ হাসপাতাল সেখানে শিক্ষার উন্ধৃতি করা দরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয় নি। Biochemistry

এবং অক্সান্ত বিষয় যে পরীক্ষামূলকভাবে পরীক্ষা করা দরকার দেটাও হয়নি। সেথানে library নেই এবং librarianও নেই। এথন এই বিষয়গুলি নিয়ে ছাত্ররা স্বাস্ত্যমন্ত্রী এবং অক্সান্ত মন্ত্রীদের ২াও বার আবেদন পত্র পেশ করেছেন, একটি আরকলিপিও পেশ করেছেন। এমন কি ঐ কলেজের যিনি Principal তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু আজ পগত তার কিছুই হয় নি এবং Medical Callege বন্ধ হয়ে আছে। এই অবস্থায় ছাত্ররা ঠিক করেছে য়ে, সরকার যদি ১০ই মে-র মধ্যে দাবীপত্র কোন মিমাংসা না হয় তাহলে সারা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ একটা আন্দোলন করবে। সেজক্ত আমি আমাদের তরুন যিনি স্বাস্থামন্ত্রী আছেন এবং বিশেষ করে মুধ্যমন্ত্রী আছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি যে ঐ ছাত্রদের আন্দোলনের পথে এগিয়ে না নিযে গিয়ে তাদের যে দাবী-দাওয়া রয়েছে তার একটা স্থন্ত মিমাংসা যাতে হয় তাবজক্ত অন্তর্বাধ করিছি এবং ১০ তারিথের মধ্যেই যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করন।

[ 3-20-3-30 p.m.]

**এ অভিতক্ষার পাঁডাঃ** মাননীয় অধাক মহাশয়, মাননীয় সদস্য যুস্থন্ধে বললেন সে সম্বন্ধে তিনি পরে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেগুলি জানেন না বলে মনে ২ছে, তাই হাউদে সংগ্রিল **জানানো উচিত বলে আমি মনে করি।** বর্ধমানের বেসমস্ত মেডিকেল ছাত্র কলকাত্রায় লেখাপছা করতেন তাঁরা আমার কাছে একটি রিপ্রেজেনটেমন দেন যে তাঁরা কলকাতায় থাকতে চাইচেন **এবং এখানে থেকে লেখাপ**ভা করবেন। কিন্তু মেডিকেল কাইনসিল তাতে মত দুনু নি এবং আমাদের অর্ডার অন্থায়ী যদি তাঁদের কলকাতায় লেথাপড়া কবতে দেওয়া হত তাহলে প্রে হয়ত **মেডিকেল কাউনসিল-**এর **অস্তুমোদন তাঁরা পেতে না**ও পারতেন। তাই আমি ছাত্রদেব অস্তুরোধ করি যে তাঁরা যেন বর্ণমানে ফিরে যান এবং বর্ধমানে গিয়ে লথ পড়। ককন। তালের যে দাবী **ছিল সেটা আমার মনে হয় জায়া দাবী। তারা বর্ধমানে যাবে, কিন্তু সেথানে লেথ পুডার যেন** বাবস্তা হয় এবং শিক্ষক মহাশয় যাতে দেখানে যান সে সম্বন্ধে আমি যথে প্রযুক্ত বাবস্থা করার জন্ম **ডাইরেক্টর অব ছেলথ সাভিসেসকে জানাই। ইতিমধ্যে ডাইবেক্টর অব ভেলথ সাভিসেস যথন** ব্যবস্থা করেছিলেন থব ছঃথের বিষয় যে তাঁর বাবা মারা যান, তার ফলে ৪০ দিন কাজে আটকঃ পড়েন। কারণ তিনি একাই এটা দেখছিলেন। পরে ছলের। আছকে সকালে আমার কাছে এসেছিল এবং আমাদের ডাঃ হীরালাল সাহাও এসেছিলেন। আমি কাল সকলে ১৯ টায ডাঃ হীরালাল সাহা, ৩ গুন ছাত্র প্রতিনিধি, আর ঐ ডাইরেক্টর অব ,হল্লর মাভিসেস, এদের নিয়ে আমার ঘরে একটা সভা ডেকেছি এবং আমি নিশ্চয়ই চেই। করবে ছাত্রের যাতে কোনবক্ষ অস্তবিধা না হয় তার বাবস্থা করার।

্রিঅভিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় স্পীকরে মহাশ্য, গতকলে এবং আছকেব হুগাপুর ডেভেলপমেন্ট অপরিটির একটি সংবাদের দিকে আপনার দক্ষি আক্ষান করিছি। তুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অপরিটি নামে একটি সংস্থা ১৯৫৮ সাল থেকে তৈরী হয়েছে। সেই সংস্থা কিভাবে হুনীতি চালিয়েছে তার একটি চিত্র আমি আপনার সামনে তুলে ধর্বছি। কাবণ, জনসংধারণেক সামনে আমরা ছুনীতি দুর করার কথা বলছি, অথচ উল্টো দিকে গ্রুণ্ডেশ্যন্ট কনসার্নে কি ধরনের ছুলীতি চলছে তারই একটা চিত্র আপনার সামনে দিছি। এই তুর্গাপুর ডেভেলপ্মেন্ট অপরিটি ১৯৫৮ সালে তৈরী হবার পর থেকে এর প্রধান কাজ ছিল জমি বিক্রী এবং জমির লোন-দেন করা। এর বার্ষিক আয় ও থেকে ৪ লক্ষ টাকা। কিছু সবচেয়ে অংশ্রুণ্ডনক বাংপার হছে এই, ১৯৬১ সাল থেকে আছু পর্যন্ত এই সংস্থার গভর্ণমেন্টের ক্লোন অভিটের বাবস্থা হ্যনি। যার ফলে সেধানকার এক্জিকিউটিভ অফিসার এবং চেয়ারমান জনসাধারণের টাকা তাদের প্রাইলে দ

<sub>প্রাক্রাউন্টে</sub> রেখে ইচ্ছামত থরচ করছে। মাস কয়েক আগে সেই সংস্থাকে তগাঁপুর সিটি সন্টারে নিয়ে আসা **হরেছে** চারথানি ঘর নিয়ে এবং ্সই চারথানি ঘরের ডেকরেটিং-এ ধরচ পডেছে প্রায় ।। লক্ষ টাকা। হুগাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির যিনি একজিকিউটিভ অফিসার নিনি সেখানে আজকে নবাবী করছেন এবং সেখানে লোকেরা আজকে বিজ্ঞপ করে বলচেন যে ত্যাপুর ভেভেল্পমেণ্ট অথবিটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা নাকি নবাব পত্র। এস্থানকার চীফ ০ক্তিকিউটিভ অফিসার যিনি আছেন তিনি একজন আই. এ. এস অফিসার এবং তার বাৎসবিক টান্সপোর্ট করু হচ্ছে ৭২ হাজার টাকা এবং ২।। হাজার টাকা থরচ করে অক্যান্স জিনিষ কিনেছেন। মধানকার টোটাল ট্রাফ হচ্ছে ২৩০ জন। কিন্তু মাত্র ৩০ জন ট্রাফকে ফিনান্স ডিপাটমেটের পার্রমিসন নিয়ে এটাবজর্ড করা হয়েছিল এবং বাকি যে ১০০ জন ট্রাফ এখন সেথানে আছেন ফুনান্স ডিপাটমেন্টের কাছ থেকে তাদের জন্ম এখন কোন পাবমিসন নেওয়া হয় নি. নেবার গ্রোজনও তারা মনে করেন না। তার ফলে দেখা যাচ্ছে সেই অফিণারদেব একদিকে নেপটিজম <sub>ংলাছে</sub> ইচ্ছামত এবং টেকনিক্যাল ব্যাপারে পড়াগুনা করার জ্বু সরকাব থেকে টাক। থরচ করে নকে ০ মাসের জন্ম ইংলও পাঠনো হচ্ছে। ছগাপুর ্ডভেলপমেণ্ট অথবিটি একটি সরকারী ্ত্র এবং সেই সংস্কায় যদি এইরকম ধরনের নেপটিজম চলে, অনাচার চলে তাহলে আমরা যে নতন নতন সরকারী সংস্থা তৈরী করার চেষ্টা করছি তার উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। খাপনার কাছে এবং সদস্থ বন্ধুদের কাছে বলতে চাইঐ এক্লিকিউটিভ অফিসার তাব যে ্টবিল আগে ছিল সেই ,টবিলটা—জনসাধাবণের লক্ষ লক্ষ টাকঃ নিয়েসেই সবকারী সংস্থায় ভুচনচ্চের চেই। চলেছে এর প্রতিবাদ আমরা করতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার কাছে দাবী জানাতে ডাই ্যুকেন আছে প্রয়েভ একটা সরকারী সংস্থা যেথানে লক্ষ লক্ষ টাক। নিয়ে তচনছ হচেচ স্থানে কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমি আপনার কাছে ঐ একজিকিউটিভ অফিসার কিভাবে টাক। নিয়ে তচনচ করছেন তার প্রমাণ হিসাবে একটা ফটো দিচ্ছি এবং মন্ত্রিসভার কাছে আপনার মধ্যমে দাবী জানাঞ্জি যে এই মুহুর্তে ঐ সংস্থায় ভিজিলেগ কমিশন বসান। আব সেটা বসিয়ে হাত প্রয়ন্ত্র অনাচার চলেছে সেটা খঁতে বার করন। সঙ্গে স্থে যে অফিসার এই অনাচারের মলে থেকে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাক। সরকারের তছনছ করেছেন তাব শাস্থিবিধানের বাবস্থা করুন। এই বলে আমি আপনার কাছে একটা ছবি দিচ্ছি।

**এী আবতুল বারি বিখাসঃ** স্থার, এটা একটা স্বত্যুস গুক্তর বাংপাব ।

Mr. Speaker: Please take your seat, Mr. Biswas, there is no scope of any debate.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মনেনীয় অধাক মহাশ্য, অপেনি আজকেব নির্ধারিত কর্মকটীতে বাবার আগে আমি আমাদের আইনসভাব কলস অব প্রসিচিওরেব ২২৪ ধারা অঞ্সারে সদস্যদের ধিকারের প্রশ্ন তুলছি। গত ২৯ তারিখে ভূমিসংস্কারের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রিমিয়ে বক্তৃতা করেছিলাম সেই বক্তার বিক্রত অপবা মিপা সংবাদ কলকাতাব ক্ষেক্টি বছ

ষ্টেস্মাান পত্ৰিকা লিখেছেন: Mr. Mukherjee had said that peasants led by P.M. had succeeded in discovering Benami land something that could not be one through legislation.

্ষী আনন্দ্রবাজার লিপেছেন: সি. পি. আই. দলের নেতা শ্রীবিখনাথ মুখাজাঁ বিলের প্রতি পূর্ণ

সমর্থন জানাতে গিয়ে এক সময় সি. পি. এম. প্রসঙ্গে বলেন যে সি. পি. এম. আর যাই করুক এটা কিন্তু মানতেই হবে যে জমির আন্দোলন করেছিল বলেই কিছু জমি বেরিয়েছিল।

বস্ত্ৰমতি লিখেছেন: শ্রীমুখার্জী বলেন, সি পি এম অক্তায় করুক আর যাই করুক একথা মানতে হবে তাদের আন্দোলনের জন্ম বহু জমি বেরিয়েছে, না হলে বেরুতো না।

আমি বলছি এই তিনটি থবরের কাগজে আমার বক্তবাকে বিক্বত করা হয়েছে। শুধু বিক্বত নয় মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। যা আমি বলিনি তা আমার মুথ দিয়ে বলানো হয়েছে। আমি আনক কিছু যা বলেছি তার কিছু না দিয়ে এটা লিখেছেন তাঁরা। এটা বোঝা যায় তাঁরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটাকে শুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। স্থতরাং আমিও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটাকে শুরুত্বপূর্ণ মনে করিছে। আমি আমার সদস্যদের অধিকারের প্রশ্ন তুলছি। আপনি টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে নিজে শুরুন যে একথা আমি বলেছি কি না। আমার যতন্ত্র মনে আছে আমার বক্ততার মধ্যে তিন জায়গায় আমি এ বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম। সেই তিন জায়গায়ে ছামি বলেছিলাম সি. পি. এম. স্থবিধাবাদ করতে পারে, সি. পি. এম. অসায় করে থাকতে পারে, সি. পি. এম. সজায় করে থাকতে পারে, সি. পি. এম. সজায় করে থাকতে পারে কিন্তু—এক জায়গায় বলেছিলাম গরীব মান্থবের যে আলোলন, এক জায়গায় বলেছিলাম চাবীদের যে আলোলন হয়েছে এই জমি উদ্ধার করবার জন্ম সেই আন্দোলন যদি না হত তাহলে অনেক জমি ধরা পড়তো না। এখন থবরের কাগজ এটাকে সামান্য একটু বদলে দিয়ে আমার সমগ্র বক্ততাটা বিক্বত করেছেন সেটা আমার পক্ষে এবং আমার দলের পক্ষে অতান্ত গুরুতর বলেই আমি মনে করি।

## [ 3-30-4-10 p.m.]

কারণ, আমি কথনও বলতে পারি না যে সি. পি. এম-এর নেতত্ত্বে ক্র আন্দোলন হয়েছিল। আমি সেই আনোলনের মধ্যে ছিলাম, আমি জানি সি. পি. এম, সেই আনোলনে নানা বিভেদ স্ষ্টি করেছে, সেই আন্দোলন সি. পি এম.-এর নেততে হয় নি এবং স্বতঃস্কৃতি হয়েছিল। যক্ত-ফ্রান্টের ১৪টি পার্টির মধ্যে সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিল, এমন কি বাংলা কংগ্রেস, পি এস পি. আর. এম. পি. তারা ও অংশ গ্রহণ করেছিল এবং আমার পার্টি গুরুতরভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। আমাদের অভিযোগ ছিল সি. পি. এম -এর বিক্লমে যে তোমরা এই আন্দোলনকে বিপ্রথে চালিত করছ, তোমরা বডব বিকদ্ধে না করে ছোটর বিক্লমে আন্দোলন করছ, হিংসা নিয়ে আসছ. পরস্পারের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি নিয়ে আসছ। এই কথা আমি গতত বছর ধরে বলে আস্ছি, ১ঠাং আইন সভায় অল কথা বল্লাম আর টুট্সম্যান, আনন্দ্রাজার পত্রিকার মত বহুল প্রচারিত পত্রিকা আমার আধ ঘণ্টা স্পীচের কিছু লিখলেন না, গুরু এটুকু লিখলেন, আমার বক্তব্যের মধ্যে কি আর কিছু ছিল না, বস্তমতী আর একটু বেনা দিয়েছে, এটা আমি গুরুতর মনে করছি। আমি এর প্রতিবাদ করছি, কালান্তর ছাড়া আর কেউ ছাপেনি। মিঃ স্পীকার স্থাব আমি আপনাকে অমুরোধ করব আপনি টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শুমুন, যে কথা লেখা হয়েছে যদি না থাকে তাহলে এই পত্রিকাগুলি যদি তাঁদের বক্তবা ৪ঠা মে'র মধ্যে সংশোধন করেন, তাহ আমি এই অধিকারের প্রশ্নটি অধিকার কমিটিতে দেওযার জন্ত বলব না, কিন্তু ৪ঠা মে'র মং যদি সংশোধন না করেন তাহলে আমি অমুরোধ করব যে প্রিভিলেজের কোশ্চেন আমি তলে: সেটা অধিকার রক্ষা কমিটির কাছে যেন দেওয়া হয় ৫ তারিথে।

Mr. Speaker: Honourable members, a point of privilege has been raised by the honourable member, Shri Biswanath Mukherjee. I will certainly locuinto tape-recordings and the Newspaper cuttings.

**জীবিশ্বনাথ মুখার্জী:** আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

Mr. Speaker: That may be handed over to my secretary. After going brough the relevant portion of the Neswpapers and also the tape-recordings I will give my decision later on.

( At this stage the house was adjourned for half an hour )

The West Bengal Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1272

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to introduce the West Bengal Public Demands Recovery (Amendment ) Bill, 1972.

(Secretary then read the title of the Bill)

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that the West Bengal Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ১৯১৩ দালের বেঙ্গল পাবলিক ডিম্যাণ্ডম রিকভারি এট্রই-এর বিধান অভুসারে বর্তমানে সাটিফিকেট সংশোধন করতে পারেন না। নানান সরকারী প্রয়োজনে 🜢 চাটিফিকেট সংশোধন অত্যাবশুক হয়। বর্তমানে এক্নপ প্রয়োজন দেখা দিলে। সমস্ত সাটিফিকেট প্রসিডিংস বাতিল করে নতন করে সাটিফিকেট করতে হয়। এতে অস্তরিগা অনেক। প্রাতন ফ উফিকেট কর। এবং নতন সার্টিফিকেট কেস রুজু করার মধ্যে যে সময় চলে যায় তার মধ্যে 🕽 মাটিফিকেট খাতক তাঁর সম্পত্তি হস্তান্থর বা দায়বদ্ধ করতে পারেন। স্প্রতরাং বর্তমান আইনের ্র নং ধারার পর একটি নূতন ধারার সংযোজন কবে সার্টিফিকেট অফিসারকে সাটিফিকেট । গল্ডারের আবেদন অন্নযায়ী সাটিফিকেট সংশোধন করার ক্ষমতা দিতে চাওয়া হয়েছে। 🖬 ্রনিমান দপ্তর তাঁদের বিভিন্ন গৃহনিমান পরিকল্পনা অফুযায়ী এ বাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ৩৫০০০ গুজারের বেশী ফ্র্যাট নির্মান করেছেন। এইসব ফ্র্যাটে খাঁদের থাকতে দেওয়া **হয়েছে তাঁদের** জনেকে ভাড়া আদায় দেন না। ভাড়া না দে এয়ার কারণ অধিকাংশ ্ক্ষত্রে আধিক অস্বচ্চল্ডা ন্য. সরকারী পাওনা ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা। বর্তমানে বিভিন্ন জাযগার গৃহনিমান দ্পুরের অধীন গাউণ্ডলির ভাডা ববিদ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী আছে। অবস্থা এভাবে চললে অদর ভবিষ্ঠতে। শুধ্রে বকেয়। টাকার পরিমাণ আরো বাড়বে তা নয়, এ টাকার অনেকটাই আদায় করা সম্ভব হবে ন।। কারণ যারা ভাষা বাকী ফেলে যাচ্ছেন তাঁদের ঋণেব ,বাফা উত্তরোত্তর ,বুডেই ⊾লবে এবং সে টাকার পরিমাণ এমন হবে যে তাঁদেব যা সম্পত্তি ব। আয়ে তার থেকে তা আদায় করা সম্ভব হবে না। গৃহনির্মাণ দপ্রবেব বাড়ী ছাড়াও অহ। ল দ্পরেব অধীনে ও অনেক স্বকারী বড়ি বা ফ্র্যাট আছে যা সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের বস্বাসের জন্ম ভাড়া দেওয়া 🗽 এসব ফুটাট ও বাড়ীতে ধারা আছেন তাদের অনেকেও ভাঙা বাকী কেলে রাখেন। 🔌 কাছ হতেও বকেয়া ভাষা ক্রত আদায় করার বাবহু। করা প্রয়োজন। বর্তমানে বকেয়া ভাষা ্র শীষ্ক্রার এক্ষাত্র আইন সম্মত প্রাহল দেওয়ানী আদালতে মামলা রুজু করা। ্র্যায়সাপেক যে তার দারা সমস্তার প্রকৃত সমাধান করণ সম্ভব নয়। তাছাতা একটা মামলার র ডিক্রির টাকা আদায় হতে না হতে একই ব্যক্তির নিক্ট আরো অনেক টাকা প্রভন। হয়ে (এবং ত। আদায় করার জন্ত একাধিক মামল। রুজু করতে হবে। অবস্থা এভাবে চললে ্ব্রুরের ফ্র্যাটগুলি হতে আয়ের চেয়ে বায় বেশী হয়ে পাড়াবে এবং গৃহনির্মাণ প্রকল্প ব্যাহত হবে। শইনের ১নং শিডিউলে আরে। একটি আর্টিকেল সংযোজন করে সরকাবী ক্ল্যাট বা

বাড়ী বাবদ পাওনা ভাড়। যাতে বেক্সল পাবলিক ডিমাগুস বিকভাবি এাক্ট অভ্যায়ী আদায় করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

वांभाकिति माननीत मनज्ञ भ जाला हा मः स्थापनी विषय कि जरुरमामन कत्र तन ।

Mr. Speaker: There is one motion for circulation from Shri Puranjoy Pramanik. I call upon him to speak.

[ 4-10-4-20 p.m. 1

**শ্রীপরঞ্জয় প্রামাণিক:** স্থার, আমি আমার amendment move কর্বছি না, তবে এই বিল সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য বাখছি ৷ Public Demands Recovery Act. ১৯১৬ সালে যা গঠন করা হয়েছিল আমরা দাধারণ আইনজীবিরা এটাকে Lord Clive-এর আমলের আইন বলে বর্ণনা করে থাকি। কেননা এই আইনে যে ২৫০ মডন ধারা আছে সেই ধারা দিয়ে আজকে চলার মত**ু 🗲** কোন ধারা দেখতে পাই না। এই Public Demands Recovery Act-কে আমরা সাধারণত: বলে থাকি Certificate মামলা। এই Certificate মামলা সম্বন্ধে আমি আপুনার কাছে কয়েকট। কথা নিবেদন করব। এই certificate মামলায় আমরা সাধারণভাবে দেখি গুরীবদের উপর যেভাবে নির্যাতন চলে,বড় লোকের উপর সেভাবে চলে না। প্রকৃতপক্ষে এটাকে গরীব নিধন আইন বললেই চলে। আমরা সাধারণভাবে দেখি যে সমত গ্রীব চাষী কৃষি ঋণ, বল্দ ক্রয় ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ । বাবদ সামাল টাকা নিয়ে তারা সেই টাকা দেবার সময় দেখে যে তাদের উপর certificate হয় এবং টাকা না দেবার জন্ম ঘটি-বাটী ইত্যাদি নীলাম হয়। কিন্তু বড বড লোক যারা Income Tax, Sales Tax. Agricultural Income Tax বাবদ কোটি কোটি টাকা বাকী রাথে তা কেবল বছরের প্র বছর certificate নামলা চালিয়ে যাছে। আমরা certificate Court-এ দেখেছি ২।০ বছর time নিয়ে তারা নানা রক্ষ কারচপি করে যার দ্বারা তারা ১০৷১২ বছর প্যস্ত চালিয়ে যায় এবং তার-পরেই দেখালেন যে certificate Debtor তিনি তার সম্প্র সম্পাত অল লোকের নামে transfer করে দিলেন। বর্দ্ধানের চালকল, তেলকলের মালিক যার ২ লক্ষ টাক। Income Tax বাকী আছে, অথচ certificate Officer এই টাক। তার কাছ থেকে আদায় করতে পারলেনা। অথচ গ্রীব লোক যার৷ ক্ষিণ্ডা বলদ ক্রয় ঋণ ইত্যাদি পেয়ে থাকে তাদেব গ্রু. লাজল ত্তাদি ক্রোক করে নিযেসান। ২য়। সেজ্জ নিবেদন করছি যে এই আইনটা পুঋান্তপুঝুরূপে বিচাব করেন্তন একটা comprehensive জাইন জানা প্রয়োজন এবং বাতে Public Demands Recovery Act ধারা সরকার টাকা আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা কর। দরকার। আমরা দেখেছি এই বিলের মধ্যে মাত্র ২টা ধারা সংযোজন করা হয়েছে। একটা ধারায় বলা হয়েছে certificate officer তিনি যিনি certificate debtor এবং holder-এর amount-এর পরিবর্তুন করতে পারেন। এটা খব দরকার। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখছি আবার পুনরায় নতনভাবে Certificate করাতে হয়, তায় ৭ ধারার নোটিশ জারী করতে হয়। ১ ধারায objection হয়, Certificate Officer-এর ক থেকে reporting এবং hearing ইত্যাদি হয়।

একটা কথা, উনি বলেছেন একটা ধারার কথা যে বাজী ভাজা ইত্যাদি সম্পর্কে সারটিফিন্দোমালা আনা উচিত। নিশ্চর সরকারের যে সমস্ত অথ আছে সেটা আদারের জন্ত সার কিছে মামলা আনা উচিত। কিন্ধ উনি ষ্টেটমেণ্ট অফ রিজিন্স এগিও অবজেক্ট্রসে যে কথা বলেছেন ত সঙ্গে একটা কথার একমত হতে পারলাম না । তিনি বলেছেন যে সারটিফিকেট মানল । তিড়াতার্ভি আদার হবে এবং ধরচ কম হবে। ধরচ কম হতে পারে, কিন্ধু ভাড়াত ভি হবে না আমি বলবো। আমাদের বর্ধমান জেলার ৮৭ হাজার মামলা পড়ে আছে। এক একটা

১০।১৫ বছর ধরে পড়ে আছে। হাইকোটের চেয়ে বেশী দিন পড়ে আছে। সরকারের যে বিভিন্ন জায়গায় কোট কোটি টাকা পড়ে আছে সেটা আদায় করলে সরকারের সাশ্রম হবে। কিন্তু যে আমলা এবং সারটিফিকেট অফিসাররা আছেন তাদের সরকারের অর্থ আদায়ের কান চেঠা নেই। কেবল যারা গরীব এবং ঘটি-বাটী আছে তাদের সেটা ক্রোক করার বাবহু। হয়। সইজল পরবর্তীকালে এই বিল যাতে সম্পূর্বভাবে আনা হয় তারজল মিয়মহাশয়কে জন্তরোধ কববো। সারটিফিকেট অফিসারদের খোঁজ নেই। যে সমস্ত সাব-ডেপুটি মাাজিসট্টেট, বাডেপুটি মাাজিটেট আছেন তাঁদের কাছে সারটিফিকেট অফিসারের পাওয়ার আছে। বর্তমানে কিন্তু দেখা যায় তিন চার বছর ধরে সারটিফিকেট অফিসারের পাওয়ার নেই। সেইজল এই আইন ন্তনভাবে করা দরকাব এই কথা বলে মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনি যে বলবাব স্থযোগ দিয়েছন তারজল ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শীশক্তি কুমার ভট্টাচার্য্যঃ মাননায় স্পীকাৰ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে

বৈলিক হিনাওস বিকভাবি এটামেওমেউ) বিল নিয়ে এসেছেন ,সটাকে আমি সমর্থন

কৈবছি এবং সমর্থন করেও ক্ষেকটি বিষয়ে উচিক অবহিত করিছি। যিনি সার্টিফিকেট হোল্ডার

ইত্তে রেন হয়রানি না করা হয় সেদিকে নেন দৃষ্টি রাপেন। 'খনেক সময় দেখা যায় সার্টিফিকেট আগসার সার্টিফিকেট আগসার সার্টিফিকেট আগসার সার্টিফিকেট আগসার সার্টিফিকেট আগসার আহি আহি করেন এবং এরজন্ত অনেকে বিপদপ্রক হন।

সইজন্ত সার্টিফিকেট হোল্ডার যাতে স্বাস্থিব ম্যানি অভার করে দিয়ে দায় উদ্ধাব হতে পারেন

বে ব্যব্তা করা দ্বকাবে। আর একটা কথা হছে যে এই টাকা আদায় করা সম্ভব হবে।

একথা কি যে বড়াটা বছরের প্র বছর পড়ে থাকরে এবং সরকার ফাতিগল্ভ হবেন এটা কি নয়।

সেইজন্ত এই আইনকে আমি পুনরায় সম্থন জান্ডিছি। আর একটা কথা প্রথমে যে বাড়ীভাডা

মায়েছিল সে যদি প্লাতক হয় এবং সে যদি অন্ত লোককে অবৈধ উপায়ে বাড়ী দিয়ে থাকলে

হতলে প্লাতক আস্থানীর কি ব্যবস্থাহের সেটা আইনে উল্লেখ নই। সক্রথা মন্ত্রিমহাশয়কে

সেবে দেখবার জন্ত অন্তবাধ করছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ ক্বছি।

[4-20 - 4-30 p m ]

শ্রীপ্তরুপদ খানঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য পুরঞ্জয় প্রমোণক মহাশয় যা বললেন তা জনলাম। তিনি বলেছেন সারটিফিকেট ডেট-এ অনেক সময় হয়তে। সম্পত্তিও হলাগরিত করে দেন। তার ফলে হছে বথন সারটিফিকেট পারিবর্তন করে হয় বর্তমানে যে নিয়ম রয়েছে তার ফলে ঐ সময়টাব মধ্যে হয়তো অনেকে হলাগর করতে পারেন। কিন্তু যদি সারটিফিকেট অফিসার নিজেই সংশোধন করেন তাহলে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেগ হয়ে গেল সেহ সময় তার যে প্রভাব তা রয়ে গেল। কাজেই সেখানে তার কোন সম্পত্তি যেটাকে এটাটাচ্ করা হবে সেটাকৈ হলাগর করতে পারবে না। আর যাঁরা সরকারী টেনামেন্টে রয়েছেন তাদের স্বারকার কিন্তে যে সারটিফিকেট প্রদান করা হবে তা নয় যাঁরা দেবেন না তাদের ক্ষেত্রেই সাটিফিকেট করা হবে। আর শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বললেন তার কথা আমি নিশ্চয়ই সেধবো।

The motion of Shri Gurupada Khan that the West Bengal Public Demands covery (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration, was then put agreed to.

### Clauses 1, 2, 3 and Preamble

The question that clauses 1, 2, 3 and Premable do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that the West Bengal Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly.

The motion was then put and agreed to.

#### Statement under Rule 346

Mr. Speaker: I now call upon Shri Siddhartha Shankar Ray to make a statement.

শীসিদ্ধার্থ শব্দর রায়ঃ নাননীয় অধ্যক্ষ নহাশয়, আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না, আমি শুনলাম যে অনেক মাননীয় সদস্য বোলপুরের এস.ডি. পি. ও. সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য রেথেছেন। কিছু অভিযোগ আমার কাছে এর আগেও এসেছে। আজ সকালে এই বিষয়ে হাম সেকেটার্রী এবং ইন্সপেক্টর অব পুলিশের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদের এই আখাস দিতে চাই যেখানে এইরকম ঘটনার কথা শুনব সেখানে নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বোলপুরের ঘটনা সম্বন্ধ আমি রিপোট চেয়েছি। আমি এটুকু হাউসে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে যা করা উচিত আমি নিশ্চয়ই তা করব সেই বিষয়ে কোন মাননীয় সদস্যের যেন কোন সল্লেই না থাকে।

# Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property.

শ্রীপ্তরুপদ খানঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সেদিন এই বিধানসভার মাননীয় সদস্তগণা ওয়েইবেদল ল্যাও বিফরর্ম এ্যামেওমেণ্ট বিল, ১৯৭২ এটাকে সবসন্মতভাবে সমর্থনের দ্বারা এটাকে আইনে পরিণত করে গ্রামাঞ্চলে ক্ষয়ি জমির সিলিং নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। আইন সন্মত উপায়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে দৃঢ পদক্ষেপের জন্য আপনার মাধ্যমে আমি এই মহান বিধান সভার সমস্য সদস্তগণকে অভিনন্দন জানাছি। তাঁর সধ্যে সঙ্গে তাঁদের নিকট উপস্থাপিত করতে যাক্তি।

Mr Speaker. Mr. Khan, please move the resolution first and then you may speak in support of the Resolution.

Shri Gurupada Khan: Sir, I beg to move that where as this Assembly considers that there should be a ceiling on urban immovable property.

And whereas the imposition of such a ceiling and acquisition or holding of y urban immovable property in excess of that ceiling are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State except as provide in articles 249 and 250 thereof

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that aforesaid matters should be regulated in the State of West Bengal by Parlian by law;

Now therefore, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution this Assembly hereby resolves that the imposition of a ceiling on urbinmovable property and acquisition and holding of such property in excess the ceiling and all matters connected therewith or ancillary and incident thereto should be regulated in the State of West Bengal by Parliament by least

আর সঙ্গে সলে তাদের কাছে উপস্থিত করতে চাই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেবল পল্লী অঞ্চলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে আর সহরাঞ্চলে বাসের স্থবোগ নিয়ে কতিপয় মৃষ্টিমেয় ধনী অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে দেশের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উদ্দেশুকে স্বষ্ঠ রূপায়নে এক বিরাট অসাম্য ক্ষ্লিকরে চলবেন তাত হতে পারে না। পল্লী এবং সহরের মধ্যেই যে শুধু অসাম্য তাই নয়, একই অঞ্চল সম্প্রিগত যে বিরাট ব্যবধান, যে অসামা, আইনের মাধামে তা দর করার ব্যবস্থা প্রতিটি গুলুলান্ত্রিক মান্তবেরই কাম্য। তাই সহরাঞ্জে সম্পত্তির সীমা নির্দারিত করে দেওয়ার জন্ম বিহিত নারকা গ্রহণ করতেই হবে। সহরাঞ্চলের সম্পত্তির উদ্ধৃদীমা বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে ক্রালাচন। করার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। গ্রামের কৃষি জমির যথন সিলিং করা হয়েছে তথন সহতের সম্পত্তি যার যত ইচ্ছা রাখতে দেওয়ার কোন যক্তি নেই। মষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী প্রয়োজনের ক্রিবিকে নাগ্রিক সম্পতি আগলে রাথবেন এমন অবস্থা ঘতনীয় প্রিবর্তন হয় তত্ই মঞ্চল। সহরাঞ্জের জমির মলা গ্রামাঞ্চলের জমির মলোর চেয়ে অনেক বেশী। তার বল্বিধ কারণের মধ্যে 날 স্তরেচিকিৎসা, ্যাগাযোগ ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের স্কাযোগ স্কবিধা অক্তম। স্কতরাং একথা বললে ্রিল হবেনা যে সহরাঞ্চলের সম্পত্তির আকাশ্ছোয়া মলাবৃদ্ধির পশ্চাতে ব্যক্তিগতভাবে এইসব সম্পত্তির মালিকদের অবদান থব উল্লেখযোগ্য নয়। এই বন্ধিত মল্যের অনেকটাই অনার্জিত বলে অনায়। সেই ধরা যায়। স্তরাং সহবাঞ্চলের সম্পত্তির একটি স্থানিদির সামা বা সিলিং নিদাৰণ নীতিগতভাৱেও ৰাঞ্জনীয়। সিলিং এব অতিরিক্ত সম্প**ত্তি সরকার নিয়ে সমাজের দ**রিদ্র ও দ্বদের স্বার্থে কল্যাণকর কাজে লাগারেন। এইহল সহরাঞ্চলের সম্পত্তির সিলিং আইনের সংগ্রকতা। সম্পত্তির সিলিং আইন প্রণয়ন করা কিন্তু বাজ্য স্বকাবের একাফ এক্তিয়ারভক্ত। সংবিধানের ২৫২ ধারা অভুসাবে ৩ই বা ততোধিক বাজা বিধানসভা সংসদকে এই বিষয়ে **আইন** প্রণয়ন করার ক্ষমতা দিলে তবেই প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংসদ আইন পাশ করতে পারবেন। **প্রদত্** ১ ক্ষতাবলে সংসদ আইন পাশ করলে সেই আইন যে রাজা এই ক্ষমতা দেবেন সেই রাজো এবং পরে যেসব রাজা ঐ আইন গ্রহণ কববেন সেই রাজোপ্রয়োজাহবে। সব দিক দিয়ে বিচার কবলে সহরাঞ্চলের সম্পত্তির সিলিং আইন কেন্দ্রীয় আইন হওয়াই বাঞ্জনীয়। একই কেন্দ্রীয় ফাইন যদি স্ব রাজাই প্রযোজা হয় তাহ**লে**ই এক্মাত্র এই রক্ম **আইনের স্কু**ছ প্রয়োগ্ও কাষকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সহরে আনেক ধনীরই বিস্তব সম্পত্তি আছে, সব সম্পত্তি ধরে সিলিং আইন প্রয়োগ করতে হলে একটি কেন্দ্রীয় আইন ছাডা গতান্তর নেই। আবার এই সব সম্পত্তির মূলায়ন এবং অতিরিক্ত সম্পত্তি গ্রহণের জন্ম যে ক্ষতিপরণ তা একই নিযমে সর্বরাজ্যে নির্দ্ধারিত হওয়াবাঞ্চনীয়। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সিলিং থাকলে কিন্তা কোন কোন রাজ্যে সিলিং না থাকলে এইরূপ আইনের মল উদ্ধেশ্য বার্থ হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সহরাঞ্জল একটা সিলিং আইন প্রনয়ন করতে যাচ্ছেন। বিধানসভার পক্ষ থেকে সংসদকে এই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেবার জন্ম একটা প্রস্থাব আমি মাননীয় সদস্তদের অহ্নোদনের জকু উপস্থাপিত করেছি। আমি অংশাক্রি তাঁরা সকলেই এই ৈস্থাবে সম্মতি দেবেন।

**ж**(30—4-40 р.т. ]

Mr. Speaker: There are three amendments to the Resolution. All the mendments are in order. I call upon Shri Biswanath Mukherjee to move his nendment.

Shri Biswanath Mukherjee: Sir, I beg to move that in lines 3 to 15, for

the words beginning with "And whereas the imposition of such a ceiling" and ending with "or ancillary and incidental there to should be regulated in the State of West Bengal by Parliament by Law" the following be substituted, namely:

"This Assembly calls upon the Council of Ministers to frame a Bill imposing ceiling on urban property in West Bengal generally following the model, if any, circulated by the Central Government to the State Government and introduce the some Bill in the next session of the Assembly."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মনোযোগ দিয়ে মাননীয় মল্লিমহাশয়ের বক্তব্য গুনলা। ত। সত্তেও আমি আমার সংশোধনী আনছি। আমি নিশ্চয়ই মনে করি যে সহরের সম্পত্তির উপর উপসীমা একটা বেধে দেওয়া প্রগতিশাল ব্যবস্থা এবং এটা খুব জুকুরী এবং এটা করতে হবে। অবশ্য আমি একণা মনে করিনা যে সহরের সম্পত্তির উপর উপসীমা একটা বেদে দিলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমি সমাজবাদের অর্থ--বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বৃঝি, তা হল উৎপাদনের উপায় ১ উপকরণ মৃষ্টিমেয় পুজিপতির হাতে বা জোতদারদের হাতে যা কেন্দ্রীত্ত হয়ে আছে, সেই উৎপাদনের উপায় উপকরণ—এর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা—েস মালিকানা সম্প্রিগতহ হউক। রাষ্ট্রের মালিকানার ভিতর দিয়ে সমস্তই শোষ্ণ লোপ করা সম্ভবপর হয়, শ্রেণী লোপ করা সম্ভবপর হয় এবং তাকেই সমাজবাদ বলে। তা সত্ত্বেও এটা একটা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন এই প্রতাব সম্বন্ধে আমার ছ'টি আপত্তি আছে। একটা আপত্তি আইনগত, মেটা পরে বলছি। যেটা মেটিরিয়েল আপত্তি সেটাহ বলতে চাচ্ছি, সেটা হল-এই প্রস্তাব আনতে হল কেন, কারণ সংবিধানে এটা রাজ্যেব এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। রাজ্যের আইনসভা এই সিলিং আইন পাশ করতে পারে, সহরেব সম্পত্তির উপর সামা নিধারন করতে পারে, রাজা মন্ত্রিসভা সে বিষয়ে বিল আনতে পারে। সেইজন্ম এই প্রস্থাব আনতে হয়েছে যে আমরা আমাদের রাজ্য আইনসভা থেকে কোন আইন পাশ করবনা, রাজা মন্ত্রিসভা কোন বিল আনবেনা, আমরা সে দায় দায়িত্ব কেন্দীয় মন্ত্রিসভাব উপর ছেড়ে দিলাম। তাঁরা পালামেটে বিল আনতে হয় আনবেন, সে বিল পাশ করতে হয় করবেন। এখন আমাদের দেশে সংবিধান নিয়ে প্র১ও আলোচনা চলছে, সংবিধানে রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা নিয়ে। আমি অবশ্য ডি. এম. কে. বা সি. পি. এম. যে সমস্ত অতিব্রিক্ত দাবী করছে, তা সমগন করিনা। আমরা চাই ভারতবর্ষের ঐক্যয়াতে অক্ষুল্ল থাকে এবং শক্তিশালী কেন্দ্রতে থাকে, তার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেথে রাজা আইনসভা এবং রাজা সরকারের ক্ষমতা বাডান থোক আমাদের পাটি এবং আরও অনেকে আছেন যারা শিল্প ইত্যাদি জাতীয়করণ করার এবং তার ম্যানেজমেণ্ট ইত্যাদি হাতে নিয়ে এসে সেই সমস্ত রাজ্য সরকার এবং আইনসভার হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী এবং সেদিক থেকে সংবিধান সংশোধন আমরাও চাই। আমি আবার বলছি শক্তিশালী কেন্দ্র, ভারতের ঐক্য এই হু'য়ের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রক্ষা করে প্রাকটিক্যাল দিক একে কাছকমের দিক থেকে রাজ্য সরকার ও আইনসভা যে সমস্ত অস্তবিদ ্বোধ করছে, সেগুলি দর করার জক্ত সংবিধান সংশোধন করে রাজ্য আইনসভা এবং রাজ্যসরকাত ক্ষমতা বাড়ান উচিত। প্রভিনশিয়াল অটোনমি বা ষ্টেট অটোনমি বাড়ান উচিত। আমরা ভূলে যেতে চাই যে ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ এবং সেই দেশের বিভিন্ন ভাষাভা বিভিন্ন ভঞ্চলের অধিবাসী যাদের কেউ বলে খণ্ড জাতি ইংরেজীতে বলে ক্যাশনালিটি, তারা এই একটা রাজ্য গঠন করেছে।

এবং ক্লেই রাজাগুলির ইউনিয়ন, সেই রাজাগুলির ঐক্য হচ্ছে ভারত রাষ্ট্র। প্রতরাং থেছে এই রাষ্ট্রে একটা এমন কোন ক্লাসনালিটি নেই যে বাকীদের উপর অত্যাচার করছে তাই বিচ্ছেম

গ্ৰহমত্ম দাবী দেটা অন্তায় এবং অযোজিক, প্ৰতিক্ৰিয়াশীল। কিন্তু বিচেদ না চাইলেও এই সমুক্ত বিভিন্নঅঞ্চল যুগুলি এক একটি ফুট-এ পরিণত হয়েছে তাদের অটোনমি তাদের স্বায়ত্তশাসন-বে । অধিকার সেটা অতাত গুরুত্বপূর্ণ এখং সেটা সংবিধানে বাডান দরকার। আমার প্রশ গুল্ভ সেটা বাজ্যনোর জায়গ্রায় সেটা কমারো কেন্ত্র সংবিধানে যদি ক্ষমতা দেওয়া থাকে য শহারর সম্প্রতির সীমে। বু জ্যু সরকার একং বাজ্যের এ ইনস্কুণ বংধার ভাইলো অনুমর্বা সেচ্ছায় একটা পুত্র পুশা করে দেই আইন পুশা করার দায়িজ প্রিহার করে। দেই ক্ষমতা কেন পা**ল**ামেণ্টকে দতে চাডিও। তার স্বপক্ষে একটা যুক্তি দেখান হয়েছে য় সার, ভারতবর্ষের জন্ম একই আইন ন্য উচিত। একোনে সৰ বাজ্যেৰ অৱস্থা এক কিনা সেটা বিবেচন কৰা উভিত। সৰা বংজোৰ ন গুলি একত অংজন হয় ভাজলে অনুমি বলব এই না ভূমিসংস্কার আইন হোল সেটা তে। আমাদের ংজোর এক্তিয়ার, দেখানে তে। আমার প্রফাব পাশ করে পাল নিটের উপর ভার দিই নি। আমর। জানি ভারতব্যের বহু রাজ্যের মন্ত্রীবা, ভাইনসভাব সদস্থর। এবং পালামেটেও অনেকে গছেন গার। ভূমিসংস্কার আইন করতে অনিচ্ছুক এবং কিভাবে সিলিং বাড়ান ধায় তারজ্ েরচর ধরে (চই) করেছেন। আমার মনে আছে ১৯৫৯ স'লে পণ্ডিত নাংক নাগপুর কংগ্রেসে গ্রাত ত্তি ভাষায় বলেছিলেন এই বছাবে মধ্যে ভূমিসংস্কার করা নাইলে বিপ্লব ঠেকাতে পরেবে না, রন্তাত বিপ্লব হবে। কিন্তু পণ্ডিত নেংকুর কথা মানেনি, প্ল্যানিং কমিশনের কণা প্রস্তাব মানেনি, কেন্দ্রীয় কমিটির কথা মানেনি, কংগ্রেসের ∙য∵কিং গ্রকংরের নির্দেশ মানেনি। জ জকে অনেন্দের কথা কংগ্রেসংথকে ম্যানিফেসটোতে বংশ দচ্ছে এর উপর ভোট নিচ্ছি, এটাকে মানতে হবে, এটা মাানডেটরি। ন্যানিফেসটোতে বলে তাব। নির্দেশ ক্ষেছেন এবং আজকে কেন্দ্রীয় সরকার এটা চালু করেছেন ্বং বিভিন্ন র: ইকে দিয়ে জ: ইন পাশ বৰ ব্যৱ চেই। ক্ষেছেন। আপনারা একটা মডেল গরেছেন, ভাল। বিভিন্ন আইনসভা প্রাণ্য ব পাশ করে একথা বলছে না যে, আমরা আইন পাশ ত্রবনা, আমরা স্ব ক্ষ্মতঃ কেন্দ্রকৈ দিল্য। প্রত্রংং এরক্ষ আইন যদি করতে **২য় এবং** গ্রেমার। মনে করেন এটা ভাগ ভাগ কেন্দ্রীয় স্বকার একটা ম**ডেল ভৈরী করে সমন্ত রাজ্য** ব্রকারের কাছে সংকুলিট ক্রন। আমি একটা গুড়র শুনেছি য় তাঁর। একটা ম**ড়েল তৈরী** করেছেন এবং রাজ্য স্বক ত্রে কাছে সেটা বলেছেন। তার: যদি মডেল তৈরী ক**রে সাকু লা**ব ংবেন ভূ হলে ,নহ মডে≉ট, ধবে সমস্ত রাজ্যে অ ইন পাশ করা বেতে পারে। আমি দিতীয় যুক্তি ্নাচ এক্স লোকের বিভিন্ন রাত্যে প্রোপাটি থাকতে পাবে। অনেক সদস্ত বলেছেন এবং ামিও জানি পশ্চিমবাংলার অনেক ওে তদাবের উভিছা বং বিহাবে হামি আছে, উভিছার। অনেক ্লতিদারের অন্ততে জ্যে আছে, অন্তের ্লাতদারের ল্মি টাড্ফায় আছে, অন্তের বেলিরের এনি মহারাট্রে আছে—, যটা এক সময়ে হায়লাবাদের মধ্যে ছিল। মারটে , জাতদারের আছে জুমি গ্রাছে, হট পিনর অনেক জামদাবের তামি ন্যাপ্রবি, শ্রায়েছে। ৩০৬ গ্রের, এরপা বলিনা বে, সহেতু একই জমিদ্যুৱেৰ বিভিন্ন রাজের জামা আছে প্রত্যাক্ষানির এব সাপ্রকার বাধ করে। আহন 🎤 ব্রে ক্ষ্তা পালামেটের ২০০১ ছেডে দিলান যে তে,মরা এটা কর। বর্গ রাজ্যের মন্ত্রিসভার স্থাদের মধ্যে, আহন সভার স্পত্তার মধ্যে একট। প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল যে তুমিসংস্থার 🏋 🔭 করব মা এবং যদি করি তাহলে যত থারাপ কবা যায়। তবুও তাদের সক্লা বশা ২য়নি তোমরা সবাহ প্রস্থাব পাশ করে দাও। যদি বলেন বিভলার সম্পত্তি কোলকাতায় আছে, ল্লীতে আছে, লক্ষোতে আছে, মালতে আছে- তাহলে আমি একথা বলব যে, আপনার। রের সম্পত্তির উপর সীমা বাঁধছেন হলক্ষ্যতলক্ষ্যভলক বা ৫লফ টাকা, কিন্তু আপনারা বিছলার ্ষুদ্রল সম্পত্তির উপর তোহাত দিচ্ছেন না—জর্গাৎ তার যে ৫৫০ কোটি টেকা তার উপর তোহাত

[4-40-4-50 p.m.]

আপনি যে এখানে তার উপর আইন করছেন, একটা সীমা করে দিচ্ছেন, আপনি সেই আইনের মধ্যে প্রতিশন রাথতে পারেন, যদি অন্ত কোন রাজ্যে সিলিং অন্তসারে বা নামান্তসারে কোন সম্পত্তি থাকে তাহলে এথানে এই আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি থাকার অধিকার থাকবে না। ইউ ক্যান প্রভাইড, আমি জানি না, আপনারা যাঁরা আইনজ্ঞ এখানে আছেন, যাঁরা কনষ্টিটশন বোঝেন—আইন বোঝেন, এই বিষয়ে আলোচনা করে দেখতে পারেন। মূল কথা হচ্ছে এই আইন সভা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার একটা প্রগতিশীল আইন সভা। গত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় এমন কোন আইন সভা হয়নি যে আইন সভাতে প্রগতিশীল আইন পাশ করছে অস্বীকার করবার কারোর ক্ষমতা নেই। এই আইন সভা প্রগতিশাল আইন সভা, এরা ভাল আইন পাশ করতে পারে, আমি বিশ্বাস করি কেন্দ্রেও পারে, আমি বিশ্বাস করি পার্লামেণ্টও প্রগতিশীল আইন পাশ করতে পারে। হতে পারে কোন কোন রাজা হয়তো ইতস্তত করছে, তার: এই ক্ষমতা কেন্দ্রকে দিয়ে দিক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা কেন দিয়ে দিতে যাচ্ছি, আমরা কেন আইন পাশ করতে চাচ্ছিনা? কেন্দ্রে যদি একটা মডেল পাওয়ার থাকে, সেই মডেল ধরে আমাদের বর্তনান মন্ত্রীসভা একটা আইন করে নিয়ে আস্কন নেক্সট সেশনে এবং এখানে সেটা পাশ করিয়ে নিন। দিতীয় একটা প্রশ্ন আমি তুলছি, সেটা হচ্ছে সাংবিধানিক প্রশ্ন আমি আইনজ নই, কিন্তু এখানে মুখ্যমন্ত্রী এবং আরও অকান্ত মন্ত্রীরা আইনজ্ঞ আছেন, তারা দরকার হলে এা:ডভোকেট জেনারেলকে ডাকতে পারেন, আইনের পরামর্শ নিতে পারেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যের আইনসভাকে ক্ষমতাটা দিয়ে দিন, রাজ্যের আইনসভা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অপারগ —আমরা পারবো না সিলিং এর উপর আইন করতে—আমরা গ্রামের জমির উপর আইন করতে পেরেছি, শহরের জমির উপর করতে পারবো না ? আমরা তোমাদের দিয়ে দিলাম, তোমর: কর, আমরা যদি দিয়ে দিই তাহলে আর আমরা ফিরিয়ে নিতে পারবে। ৪ উত্তর হতে পারে, ৬'টি রাজ্য সংবিধানের ধারা অঞ্সারে যদি পাশ করে এই রিজলিউশন তাহলে পালামেণ্ট এই আইন তৈরী করতে পারে। করন, পালামেণ্ট-এর উপর আমাদের কোন অনান্তা নেই, এই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অনাতা নেই, তারা পাশ করুন। ছটি রাজ্য যারা ভেসিলেট করছে, হেজিটেট করছে যে আমাদের এই আইনসভা পারবে না, তারা পার্লামেটের উপর ভার দিয়ে দিন। পার্লামেট যদি কোন আইন করে তাংলে ভারতের অন্ত যে কোন রাজ্য একটা প্রস্থাব পাশ করে সেটা নিজের রাজ্যে এ্যাড্পট করতে পারবেন, পার্লামেটে যদি একটা ভাল আইন পাশ হয়, আমরা একটা প্রস্তাব পাশ করে আমাদের রাজ্যে সেটা এলডপ্ট করে নিতে পারি। কিন্ধু সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ারটা থেকে যাবে আমাদের রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতায় যে কেন্দ্রীয় আইন যেমন খামরা গ্রহণ করতে পারি এবং প্রয়োগ করতে পারি তেমনি আমাদের আইন করবার ক্ষমতাও চলে গেল না। এই বিষয়ে আমাদের আইন করবার ক্ষমতাটা বজায় থেকে যায়। সেটার হচ্ছে চমৎকার, কেন্দ্রীয় আইনটা আমরা প্রয়োগ করতে পারবো, আমাদের নিজেব ক্ষমতাটাও থেকে গেল। আমার সাংবিধানিক প্রশ্ন হলো এই যদি আজকে প্রস্তাব পাশ ক কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিয়ে দিই বা পার্লামেন্টের হাতে তুলে দিই তাহলে ভবিষ্ণতে আমরা বিষয়ে আইন করতে পারবো কিম্বা ঐ আইন সংশোধন করতে পারবো ? আমার খেটুকু সাই জ্ঞান আছে, আমি বৃঝি যে রিজলিউশন পাশ করে যদি আজকে এটা পার্লামেন্টে দিয়ে দিই, ই সাবজেক্টের উপর আমরা আর কোন আইন করতে পারবো না এবং যে আইন পার্লামেণ্ট করে তাকে আমরা সংশোধন করতে পারবো না, আমাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না, আমাদে? ক্ষ্মতাকে আমরা সারেণ্ডার করে দিলাম। কিন্তু আমাদের ক্ষ্মতা আমরা চিরকালের

দাবেণার করে দেবো কেন । আর এই এ্যাসেগলিতে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন — চিরকালের জন্ত বলতে চাই, তার চেয়ে অনেক ভাল হয় যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা পালামেণ্ট যে আইন পাল করবেন, তাকে ভাল মনে করলে, উপযুক্ত মনে করলে বাই এ রিজলিউশান উই ক্যান এ্যাড়প্ট ছাট ইন আওয়ার ষ্টেট, অমার রাজ্যে আমরা তাকে প্রয়োগ করতে পারি অথচ আমাদের কমতাও থেকে গোল। আমরা কোন প্রভাব পাশ কবে কেন্দ্রে হাতে সংবিধানের ক্ষমতা দিয়ে দিই নি, স্বতরাং আনাদের ক্ষমত একে গোল। ভাবগতে কান স্থিমেণ্টাবী আইন পাশ করতে গোল আমরা তা করতে পাবে। এ বিষয়ে সংশোধন কবে যদি আমরা ন্তন কোন আইন আনতে চাই তাহলে আমরা তা আনতে পারবো। সেই লম্মতানাও একে গোল, অথচ আমরা ঐ আইনটাও প্রয়োগ করলাম, সেই স্থোগও আমরা প্রলাম, তা না করে আমরা সমস্থ ক্ষমতা চিরকালের জন্ত সারেণ্ডার করে দিছি। আজকের দিনে গুন রাজ্য সরকাব এবং রাজ্য আইনসভা তাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে জেলাসলি গাড করবার চের করছে এবং একটু বাছাবার চের্রা করিছি কন্তকে ছবল না করে সেই অবস্থাতে একট। প্রস্থাব পাশ করে আমাদের গ্রহা বিস্কান দিয়ে দেওয়া এটা আমাব কাছে খুবই অপছনৰ এবং অশোভন লগেছে।

শ্বামার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি মুখ্যমন্ত্রাকে অভবেদ করবে। — সংবা ভারতব্যে তে। এত ও জ্য আছে—তার মধ্যে ছটো রাজ্য পাশ করে দিক্ না। ারা Vacillate করছে, যারা hesitate করছে, যাদের Vested interests প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তারা দিয়ে দিক। ত'টো রাজ্য দিয়ে শিলেই তা হলো। ১৯৭১ সালের অভ্যেটের মধ্যে এই করতে হবে। সই সংবিধান তা ইংশাধন করা হয়েছে। এখন resolution নিয়ে পার্লাদেট করে দেন সেই আইন। আমাদের বঙ্গলাচাচ্চ প্রেক সেই মত — We shall apply that law in our State অথ্য আমাদের right আমাদের right আমাদের জলাচাচ্চ প্রকাম না, আমাদের right প্রেক গেল। এটা হোক, কেন্দ্র যে মডেল পার্টিয়েছে এখানে, সেই model ধরে আমাদের মন্ত্রাসভা পরবর্তী সসনে অভ্যুক্ত একটা আইন এখানে পাশ করিয়ে নেবেন এই assembly থেকে। তাহলে That will not in any sense be worse than any law passed by the Parlament about ceiling on urban property in West Bengal. I have tremendous confidence in this Assembly that this Assembly is a quite progressive Assembly and this Assembly is Capable of passing a progressive law on ceiling.

এই কথা কয়টি বলে অ'নি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অাধার জিনিষ্টা ভেবে দেখবার জক্ত অন্তরোধ জানাচিছ।

Shri Siddhartha Sankar Ray: Mr Deputy Speaker. Sir, I am speaking in English because the proceedings will have to be sent to Delhi and it will be quicker if as many of us as possible could speak in English. Sir, the imperative need for the imposition of an urban ceiling is an unquestioned thing, nobody doubts it. So in so far the substantive part of the matter is concerned we have all agreed in this House that there must be an urban ceiling. This is with regard to the procedural part that some doubts genuinely, honestly have arisen amongst some of us. Such doubts will naturally arise with regard to such important question and it is, therefore, just as well that the leader of the C P I has placed certain arguments before this House for propagating the proposition that is, instead of authorising the Centre to pass a law, let us pass a law here and not pass the resolution under Article 252 authorising the Parliament to pass the necessary legislation. Now here two questions of principle will arise. The first is should or should not, therefore be a ceiling for the whole of the country. Is

it any use having a ceiling for West Bengal, a ceiling for Bihar, a ceiling for Orissa, a ceiling for Madhya Pradesh, a ceiling for Tamilnadu, a ceiling for Maharashtra, a ceiling for Gujarat and so on and so forth? If we have a separate ceiling for each State what will be the position?

[4-50-5-00 p.m.]

Any one wanting to own properties will be entitled to have properties subject to the ceiling in West Bengal, properties subject to that ceiling in Maharashtra. in Guiarat and in other States Or in other words, let us take an example, viz, West Bengal fixes 5 lakhs as the ceiling, Tamilnadu fixes 7 lakhs as the ceiling, Madhya Pradesh fixes as I believe it has 7 lakhs as the celing, Maharashtra fixes 4 lakhs for the ceiling. Uttar Pradesh fixes 3 lakhs for the ceiling but says it would not be a family ceiling but it would be an individual ceiling. Some States say that there will be individual ceiling and some States say that there will be family coiling and in this way each State has a ceiling laid down. The result will be that I shall be able to acquire a property worth 5 lakhs in West Bengal, property worth 7 lakhs in Maharashtra, property worth 7 lakhs in Tamilnadu In fact, by this process I may be able to own property worth a crore of rupces I do not think it is the intention of any one in India who wants a ceiling to be imposed to allow any Indian to own any property beyond a certain ceiling wherever the property may be. So the need for a Central Act is absolutely imperative. Otherwise we shall certainly earn cheap popularity by having a oeiling law in Bengal but in effect that law would be nulltified in view of the fact that a person of Bengal will be able to acquire properties subject to ceiling laws in various States without any difficulty whatsoever. So, if we really want to enforce the principle in which we believe that is to say a person cannot have property more than this ceiling, that ceiling must apply to the whole of India and not to particular State. My friend, Shri Biswanath Mukherice accepts the logic of this argument but he says. Why give power to the Centre? Now, the relevant Article is Article 252 It is really divided into two parts part says if two or more State Legislatures pass a resolution of the kind which we have proposed to do then Parliament will have the power to pass a law with regard to the matter mentioned in the resolution, and that law shall apply to the State passing the resolution and the second part of this Article says that in so far as the States who have not passed that resolution adopt that Central law then that Central law will apply to those States Mr Mukherjee's argument is why pass the resolution authorising the Centre to pass a law for West Bengal Let the Centre pass a law and then we can adopt it. Why does he say this He says this because he does not want to lose the power His contention is that if the Centre passes a law pursuant to a resolution passed by us then the Centre will be able to amend or to repeal that law and we shall lose that authority But if the Centre passes the law and we later on adopt that law then we shall be able to amend or repeal that law Now, if the proposition of Shri Muknerice was correct I would have requested the Members to agree with him. But unfortunately, Article 252,2; stands in his way and that Article reads this if I may, with your permission, Sir, read the exact language of the Sub-Article. Act so passed by Parliament may be amended or replaced by an Act of Parliement passed or adopted in like manner but shall not, as respects any States to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State." Or in other words, the States to which this Act applies will not be able to amend or repeal that Act Now, if the Centre passes the Act then that Act shall also apply to such States who adopted the Act. So whether you pass the resolution in the first instance or whether you adopt the Central Statute later on the Act will apply to you, and as soon as the Act is applied to you, you have

no power to amend or to modify it. Mr. Mukherjee's point may be a matter for those who want an amendment of the Constitution but the whole purpose, in my respectful submission, would be nullified if the States are allowed to amend the Central law with regard to the ceiling

Why—because this absurdity will again ensure. The Control Act says that no person can have property worth more than Rs 5 likhs anywhere in India—the total cannot exceed 5 lakhs. If any State has the power to amend the said Act, the State would say, exceet that in this particular State he may own 10 lakhs worth of property. For the purpose of amounty that anomaly under Article 252(2), it has been clearly stated that which ver S ates to which the law applies the power of amendment or repeal will no longer be with them. I, in my respectful submission, feel that this is very logical. It is no use trying to acquire, as I said, cheap popularity. Let us look at the substance of the matter. We want a ceiling to be imposed the party to which we belong is committed, to do this

We believe in our Government at the Centre, we believe in the Lok Sabha, I believe that in the Lok Sabha both our party and Shir Mukherjee's party will support the measure imposing a ceiling on urban property. I do not think, 19 so far as the Contral Government, is concerned -and I am sure, when I say this, I share the views of the majority of the members, the Government led by Shrimati Indira Gan hi will perpetuate the social injustice in the matter of imposing a eciling on urban properties and therefore my respectful submission to Sha Mukherjee will be -let us have faith in ourselves and also let us have taith in our leaders let us trust Shrimati Indira Gandhi and her Government and I do not think if we trust our Central Government, we shall in this respect suffer at all in any way whatsoever. With these words, Sir, I am sorry, I am having to oppose the amendment of Shar Biswanath Mukherjee I would not have done so if the Constitution had permitted the States to have control even if the Act was not applied to those States But, if we follow his advice all that we shall do is to delay that process we won't pass anything the Central Government passes the Central Act first and then later on we adopt that Act when we find that it is a satable Act, the position will be the same We shall not suffer to repeal that Act at all It will be within the Session of the Central Parliament and we shall be without any jurisdiction in the matter. So. Sir, in these c reumstances I feel and feel honestly and I may repeat that the difference here is absolutely honest and such difference has to exist with regard to procedural matters. But with regard substance of the thing, namely, the imperative necessity having a coiling on urban property, there is no dispute whatsoever. Therefore I oppose the amendment and I urge the honourable members-I am not a member of this House -to pass this resolution as moved by our colleague Shri Gurupada Khan

্ শীপুরঞ্জয় প্রামাণিক: মনেনায় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অগমি মনেনায় ভূমি রাজ্বমন্ত্রী যে প্রস্তাব এই সভায় এনেছেন সেই প্রস্তাবে আমি সমোল একটু কথা যোগ করে তাকে পূর্ব সমর্থন জানাছি। সমর্থন জানাছি এইছল যে এই প্রস্তাব সমাজতন্ত্রের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং আমর। নির্বাচনের সময় যে কথা বলেছিলাম যে গরাবী হটাও-এর কথা—সেই পথ এই প্রস্তাবের নাধ্যমে প্রশন্ত হছে। তবে এই প্রস্তাব যে আকারে এসেছে সে সম্পর্কে আমি আপনার কাছে নিবেদন করবো যে কিছু দিন অণ্ডা সংবাদপত্তে দেখেছিলাম আমাদের প্রধান নেত্রী আমাদের শুসুমন্ত্রীকে বলেছেন যে এই অধিবেশনেই এই আরবান সিলিং বিল পাশ করবার জন্ত ।

[ 5-00-5-10 p.m. ]

কয়েক দিন আতো বিজনেস এটাডভাইসারি কমিটির যে রিপোর্ট আমাদের এই হাউসে প্লেস করা হল তথন আমরা মনে করেছিলাম যে এই অধিবেশনেই বোধ হয় আর্বান সিলিং বিল আসবে। কিন্তু এখন আমর। দেখলাম যে একটা বিজলিউসন আসচে এবং এই বিজলিউসনে আমরা আশা করেছিলাম যে এই সিলিং বিল আকারে পাশ করবো। কিন্তু তা না পাওয়ার জন্ত আমর। অনুস্ত নিরুৎসাহ হয়েছি, তার সধে আমাদের প্রতিশ্রতি ভদ করছি। কেন না, প্রতিট নির্বাচনে আমর। বলে আদি ্য সহরের সম্পত্তির সীমা নির্দ্ধারণ করবো। দিনের পর দিন চলে যায় অথচ দেখা যায় দেটা কার্যকরী হচ্ছে না। কয়েকদিন আগে আমরা দি ওয়েই বেদল গ্রাও রিফর্মস এামেওমেন্ট এাক্ট পাশ করলাম। ্য আইন পূর্বে পাশ করা ছিল, তাকে আবার অ'মরা কয়েকদিন আগে পাশ করলাম। আমরা পল্লী অঞ্চলের লাকেদের জমির সীমা নির্দারণ কর্মান, কিন্তু সহরাঞ্চলের লোকেদের সম্পত্তির সাম। নিজারিল করতে কেন কুন্তিত ইচ্ছি এবং কেন পশ্চাৎপদ হচ্ছি তার কারণ কিছুতেই বুঝতে পার্ছি না। কেননা, লক্ষ্ণ কেটি কোটি মাস্ত্রয এই অঞ্জলে বাস করেন। তাদের সম্পাত এছণ নাকরলে যার। ফুটপাথে পড়ে থাকে, যাদের বাড়ীর চালে খড নেই সেই সমস্ লোকদের কোন্দিন আশ্রয় দিতে পাবব না এবং তারা হয়ত মনে **অপেক্ষা করে বসে থাকবেন**্য আপনারা সহরের সম্পত্তির একটা সিলিং কর<mark>বেন। তাই</mark> আপনার। যদি অবিলয়ে সহরের সম্পত্তির সিলিং না করেন তাহলে বিপ্লব অবশান্তাবী। গান্ধীজী वरम शिखिहिल्म यात्रा शतौव छारमत मिरक यमि लक्षा ना तारथन, यात्रा मृतिष्ठ छारमत मिरक यमि **লক্ষ্য না রাথা যায় তাহলে ভারতব্যে সশস্ত্র বিপ্লব অবশুস্থাবী। সেইজ্তু আমি মল্লিমহাশয়ের** কাছে জানাচ্ছি যে এইভাবে দেৱী করে বিল আনাব কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না এবং আমি আপনাব কাছে নিবেদন করনো যে প্রস্তাব আজকে এনেছেন একে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি, পার্লামেটের মাধ্যমে অক্টোবর মাসের মধ্যেই যাতে এই বিলটি পাশ হয় এবং সহরের সম্পত্তি যাতে দুখল করা যায় সেদিকে লক্ষ রাথবেন। কেননা সহরের সম্পত্তির ব্যাপারে অন্যা**ন্ত** বাজো একটা দীমা নিদ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই প্রস্তাবের মধ্যে সেইরকম সীমা কিছু নিদ্ধারণ করা হয় নি। সেই*জন্ম* আমি বলছি আজকে যথন আমরা সমাজতন্ত্র আনতে যাচিছ তথন শুপু পল্লী অঞ্চলের সম্পতি নয়, সহরাঞ্লের সম্পত্তিরও একটা সীমা নিদ্ধারণ কর। একান্ত কওঁব্য। কাজেই সেহ সমাজতন্ত্রের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেবার জন্ম মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের কাছে আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্নছ।

Sir, I am not moving my amendments.

শ্রীসুকুমার ব্যানাজিঃ Sir. I am also not moving my amendment. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বিধানসভা বেশ কিছুদিন ধরে চলছে এবং তার মধ্যে আজকে ে প্রস্তাব আমাদের সামনে এসেছে, সেহ প্রস্তাব নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মান্তবের কাছে আশা এবং উৎসাহপ্রদ হযে দাভাবে। সহরাঞ্চলের সম্পত্তির সীমা নিধারণ, যে কথা আমর দীর্ঘদিন ধরে বলে এসেছি এবং যে কাজনী অবস্থাই প্রয়োজনীয় ছিল, সেই কাজের পথে এটা প্রথম পদক্ষেপ এবং সেইজন্মই আজকে এই বিধানসভায় সেই প্রস্তাবের অক্তর্কলে আমরা এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাশ করছি।

আমরা দীর্ঘদিন থেকে সমাজবাদের কথা শুনে আস্ছি কিন্তু এই যে সমাজতন্ত্র যে সমাজতন্ত্রের কথা আমর। বলছি তা যদি বাস্থাবে রূপায়িত করতে না পারি তাহলে কথার মালা তৈরী করে কোনদিন সাম্প্রকভাবে জনগণকে সঙ্গে পাওয়া যবে না। গ্রামাঞ্জে ক্ষিজমির উপর আমরা নিদিষ্ট সীমা নির্ধারণ করছি কিন্তু অপরপক্ষে সহরাঞ্জে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সম্পদ মৃষ্টিমেয় কিছু মামুষ উপভোগ করছে এবং বছরের পর বছর তা করে চলেছে সে সম্পর্কে স্থে



সদিত্র কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারি নি। তাই এই প্রস্তাবকে বৈপ্রবিক বলতে আমাদের বিন্দুমাত্র <sub>তিলা</sub> হচ্চে না। আমরা জানি, আজকে সহরঞ্চলে যে অবস্থা, সেথানে কোটি কোটি টাকার সম্পাদ. সেই সম্পাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে যে জমি আছে বা যে জমি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার মল্য নিশ্বই অনেক কম। শহরাঞ্চলে কি দেখি ? দেখি, মানুষের ্য জীবন্যাত্রার মান সেট। ধীরে ধীরে ইন্ত্র হচ্ছে, অপ্রদিকে ম্টিমেয় মাঞ্যের হাতে সম্পদ্কেনীতত হচ্ছে। একদিকে পাশাপাশি রাজী, বিরাট বিরাট অট্রালিকা, অপরদিকে রাস্তায় ডাইবিনের মধ্যে মারুষ আর কক্তে এক সাংখ্ অর গটে থাছে। এই শুছ আমরা দেখছি। এর পরিবর্তন করাব জন্য, এই পট ভূমিকার পরিবর্তন করার জন্ম আজকে শহরাঞ্চলের সম্প্রির সীমা নিধারণ করা হচ্চে। অন্য বিধানসভাষ এই প্রসাব পাশ হয়েছে এবং কি নিদিই টাকার সম্পদ রাথা বাবে তাও বলা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই হওয়া ইতিহ। আজকে সম্পদ বা সম্পত্তি এটা কোন মৌলিক অধিকার বলে মনে করি না। এটা কোন পবিত্র অধিকার, সম্পত্তির উপর বা সম্পদেব উপর অধিকাব—এটা কোন অধিকাব নয়। অ'জকে আমরা হয়ত চোরা পথ অবলম্বন করতে পার্বি নি, আমবা সংভাবে জীবন্যাপন করতে ্রেয়েছি, শিক্ষাদীক্ষার ছারা তারপর হয়ত আমাদেব অন্ন অংসে না, বস্ত্র পাইনা, ও্যবপত্র পাইনা, িকিংসা করতে পারি না। কিন্তু এই যে সম্পদ, যাঁরা অন্তেল সম্পদ, কোটি কোটি টাকার সম্পূর্ণ কৃষ্টি করেছেন, স্থনামে, বেনামে লুকিয়ে রেথেছেন, তারা সমাজকে ঠকিয়েছেন, তারা ্রোধরতি কবেছেন। সম্পদ যা করেছেন, সম্পদ যা স্ঠি করেছেন সেটা চৌগরতি ছাতা আর কিছ ন্য, তাই ভারত সরকার যে আইন তৈরী করতে চলেছেন সেই আইনের প্রতি নিশ্চয়ই আমি সমর্থন করবো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে, আজকে আমাদের প্রান্তের প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি কাজের যে সময় বেধে দিয়েছিলেন, আমাদের প্রদেষ মুখ্যমন্ত্রী আজকে খবরের কাগজে প্রে'ছ মাদের পর মাদ বিভিন্ন পরিকল্পনার কোন কাছ কথন হবে, কোন কাছ কোন মাসে হবে বলে দিয়েছেন, যে কোন কাজ কোন সময় হবে। সেজতা আমাদেব আর এক মুহুর্ত দের্খ করা চলে না, তাই আজিকে সংসদের হাতে সেই ক্ষমতা তলে দিতে চলেছি। শ্রেষ বিশ্বনাথ মুখার্জা মহাশয়, সম্পদ সম্পর্কে যেসব কথ। বলেছেন সে সম্পর্কে আমি কোন কথা বলতে চাই না। আমি ৩। বলতে চাই যে বিভিন্ন বৈচিত্ৰ্যময় ভারতব্য। সেই বৈচিত্রোর মধ্যে যে ঐক্যমলা, যে সভ্যতা, সেই সভ্যতাকে অভুসরণ করে আমর। চলেছি। ুকু-ীয় সরকারে যাঁরা রয়েছেন, যাঁরা লোকসভায় রয়েছেন উ:রা সকলেহ ভনগণের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের ৫৫ কোটি মাম্বযের তাঁর। প্রতিনিধি। স্নতরাং তাঁরা নিশ্চয়ই জনগণের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বর্তমান আইন রচন। করবেন। বিচ্ছিল্ল মনোভাব নিয়ে আমর। চিন্তা করবো না, আমর। চিন্তা করবো সামগ্রিক দৃষ্টিভর্গী দিয়ে এবং তাই আভকে সম্পদ এবং সম্পত্তি—যে সম্পদ এবং সম্পত্তি কোটি কোটি গরাব মাজ্যের বুকের উপব ৬:থের জগদল পাথর হয়ে বদে আছে সেই পাথরকে সরিয়ে সত্যিকারের সমাজবাদের পথে যাত্র। স্তরু হয়েছে এবং 🎙 ব্যাত্রাকে নিশ্চয়ই আমরা সকলে মিলে স্বাগত জানাবে।।

जा 10-5-20 p.m. ]

ক্রিমতী ইল। মিত্র: মাননীষ উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রতাব এথানে উপ্তাপিত করা হয়েছে বিং একটা সংশোধনী শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজা মহাশয় এথানে যা উপপ্তিত করেছেন সেই সংশোধনীর কৈ আমি কয়েকটা কথা বলতে চ'ই। এথানে যে প্রতাব উপপ্তিত করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে আপত্তি নেই এই হাউদে যাঁরা আছেন, যে শহরের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নিবারণ করে করেছির আপত্তি নেই এই হাউদে যাঁরা আছেন, যে শহরের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নিবারণ করে করেছির হবে। এ তো আমরা সাধারণ মাত্রুয়কে প্রতিশ্বতি দিয়েছি এবং তা করতে হবে এবং যত করেছি স্থানিক স্থাপত্তি করিয়েছি এবং তা করেছে স্থাপত্তি প্রত্তিশ্বতি দিয়েছি এবং তা করেছে স্থাপত্তি করেছি স্থানিক স্থাপত্তি করিছে স্থামাদের আপত্তি

কোথায় ? আমাদের আপত্তি হচ্ছে, আমাদের পশ্চিমবাংলার আইনসভা একটা প্রগতিনীপ আইনসভা এবং অতীতে নজির আছে যে এথান থেকে এমন এমন অনেক প্রস্তাব ও আইন আমর পাশ করেছি যা কেন্দ্র বা অন্ত প্রদেশ তথনও করেনি। সই প্রদাব পাশ করার পর কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয়েছে বিশেষ করে যাঁরে। ঐ প্রগতিশীল আইনকে কার্যকরী করতে চান। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঞ্চ জাতীয়করণ প্রস্থাবের কথা। এই সভার অনেক সদস্যের মনে আছে যে বেশ কয়েক বছর আগে যথন আমর। বিরোধীদলে ছিলাম এবং কংগ্রেস প্রকারে ছিলেন তথন আমাদের ঐ বিবোধানলের পক্ষ থেকে আমরা ব্যাক্ষ জাতীয়করণ প্রস্থাব এনে-ছিলাম। কংগ্রেস বা সরকার পক্ষ থেকে সেই ব্যাক্ষ জাতীয়করণ প্রস্তাবের উপর কয়েকটি সংশোধনী দেন এবং সেগুলি মেনে নেওয়ার পর সর্বসন্মতিক্রনে সেই প্রস্থাব পাশ হয়। কার্চেট পশ্চিমবাংলার আইনসভাতেই আমরা প্রথম ব্যাক্ষ জাতীয়করণ প্রস্থাব পাশ করি। তথন নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং ততকালিন কংগ্রেম পার্টির কথা আপনার। স্বাই জানেন। ঠা। ইন্দির। গ্রেমী নিশ্চয় প্রে ছিলেন যে ব্যাক্ষ জাতীয়করণ করা হোক কিন্তু তার বিরুদ্ধে ছিলেন অনেক ব্যক্তি যেমন মোরার্ক্সী দেশাই ইত্যাদি। পরবর্তাকালে সেই মোরার্জী দেশাইকে তাডিয়ে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সক্ষম হয়েছিলেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্থাবকে পাশ করাতে। কাজেই একথা নিশ্চয় বলতে পারি যে পশ্চিমবাংলায় আমরা যে প্রস্থাব পাশ করেছিলাম তা ইন্দিরা গান্ধীকে ঐ প্রস্থাব পাশ করতে সক্ষম করেছিল, অনেক বেণী প্রভাব বিস্থার করতেও তিনি পেরেছিলেন। তবে তাঁর দলের স্থো অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। তুমনি ভাবে, এই শহরের সম্পত্তির দর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার জ্ঞায়ে প্রস্থাব এখানে উপ্রিত্ত করা হয়েছে সে প্রকাবে আমাদের **কোন আপত্তি নেই।** ভবে পশ্চিমবাংলা চিরকাল সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে, চিবকাল **লিডিং রোল** প্লে করেছে, কাজেই সেদিক থেকে কেন এই পদক্ষেপ নিতে পারলাম না একটা সীমা ্বংধে দিয়ে নিশ্চয় কমিউনিই হিসাবে বলতে পারি কাকর বাক্তিগত সম্পত্তি থাক্রে না, সু প্রস্তাব পাশ হবে না জানি, যাই হোক, সহত্ত্বে সম্পত্তির একটা সীমা নির্ধাবণ করে এখান একে যদি পাশ **করে দিতে পারতাম তাহলে ভাল হত**। তাবপবে .কঞ. .থকে যদি কোন আইন বিগরীত হত তথ্য আমরাও ভেবে দেখতাম কি করা যায়। তথন কংগ্রেদ সরকার, আমরা এবং বাইরের গণ্তান্তি মাত্রধ যাঁরো আছেন আমরা আন্দোলন করতে পারতাম, শহরের সম্পত্তির সীমা আনক যাত কমিয়ে দেওয়া যায়। প্রস্থাবের উপর বলতে গিয়ে একথাই বলতে চাই যে আমাদের উপর ভ ক্ষমতা তো আছে যে আমবা শহরের সম্পত্তির স্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারি। নিশ্চ আমরা একথা বলছিন। যে কেন্দ্রে বিরুদ্ধে এরজক আমরা লডবে।। আমি এর আগে বাজেটেব উপর যে বক্ততা করেছিল ন তাতে একথা পরিষ্ঠার কবে বলেছিলাম যে সি পি এম. এব নির্বাচনে একটা বিশেষ বক্তবা ছিল যে কেন্দ্রের কাছ থেকে ক্ষমত। আদায় করার জল আমাদের প্রচণ্ডভাবে লড়াই করতে হবে। আমি বাজেট বক্ততায় বলেছিলাম তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে আমর: ্যন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের রাছে যে ঘাটতি আছে, যেটা আমাদের দাবী আছে তা যেন আমরা ঠিক করে নিতে পারি সি পি. এ এর কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে। তেমনি ভাবে আমরা আজকে নিশ্চয় একটা সম্পত্তির 🌣 🐫 যদি নিধারণ করে দিতে পারতাম তাহলে ভারতবর্ধের সমস্ত প্রগতিশীল মাহুষ আমাদের হু'হাত তু আশীবাদ করতো যে পশ্চিমবাংলার বিধানসভা একটা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং দেটা প্রগতিশীন পদক্ষেপ। সেইজক্ত আমরা সংশোধনী এনেছি, অক্ত কারণে নয়। এর আগে যে বক্ততা হং শহরের সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ করার জন্ম সেই শ্রীস্তাব অভিনন্দন যোগ্য সে বিষয়ে তো কো আপত্তি নেই ৷

আমাদের আপত্তি হচ্ছে যথন কেন্দ্র থকে একটা মডেল বিল সমস্ত রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়। হয়েছে তথন নিশ্চয়ই সেই মডেল বিল নিয়ে আমর। আলোচনা করতে পারতাম। বি**লে** কি আছে রাজ্যে রাজ্যে এই নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হচ্ছে। আমি শুনেছি যে মহীশুরে একট। ্রতন পাশ হয়েছে দর্বোচ্চ দীমা বেঁধে দিয়ে কিন্তু কত আমার এখন মনে নেই। এদেশে পাশ হবেছে, মহীশরে, ইউ.পিতে কংগ্রেস পার্টি নিজেবা বসে গাশ করেছেন যে আমাদেব সংগ্রন্ত সীমা এই রকম ২৬য়। উচিত। কাজেই যথন আলোচনা চলছে তথন আমরা আশে। ার্ডিলাম যে মডেল কেন্দ্র থেকে পাঠান হয়েছে র'ছেল রাজ্যে এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে হথামন্ত্রী এবং তাঁর যে কংগ্রেস পার্টি তাঁর। নিশ্চয়ই সামাদের কাছে তা উপস্থিত করবেন **এব**ং ার ভিত্তিতে আমরা তো কোন সাজেদান দিতে পারতাম। এইরকমভাবে এই প্রস্তাব যদি গ'না হত তাহলে ভাল হত, বা আলাপ-আলোচনার মাধামে আমরা একটা নিদির সীমা বেঁনে নতে পারতাম এবং দ্বিদ্যাতিজ্নে একটা ভাল প্রথার উপস্থিত করতে পারতাম। স্মামর েটা সিলিং বেঁধে দিয়ে সেণ্টারের কাছে পাঠাতে পারতাম তাঁরা যে আইন করুন না কেন. · তে সাধারণ মারুষের মনে ২৩ না যে আমের৷ ভয় প্রচ্ছি, ভেক্টেড ইণ্টাবেস্টের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্ম আমির। ভ্যু প¦ছিছে। সেজক নিজেরা আগে বাড়িয়ে সেই সিলিং বেঁধে না দিয়ে াল আমরা সেন্টারের কাছে পাঠিয়ে দিই যে সেন্টোর যা করে আমবা মেনে নিতে বাধা হলান এতে মাজ্যের মনে এইরকম একটা আশংক। হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই আমি এই ক্থ লব জামরা তো একটা নির্দিষ্ট সাম- বেঁধে দিতে পরেতাম। গরিবী হঠান্ড আন্দো**লনকে কার্যকরী** াবতে গেলে আমাদের পাট, চা, তেল, কয়লা এই সমস্ত জাতীয়করণ করতে হবে, এই প্রক্ষেপ-্লি আমরা নিতে যাছিল, ভূমিসংস্কার আইনকে কার্যক্রী ক্রতে হবে, এগুলি যদি না কবি তা**হ**লে শবিবী হঠাও কর্মণ্ডি এব বৰ্ণত গ্ৰান ক্ৰাণে গ্ৰাব ন ৷ শংৱে লক্ষ্য লক্ষ্য কোটি কোটি কালে ্ব। বছ লোকের গ্ডে অ ডে, অনুনক ব'ড়ী আছে, এই বিভলার গতবাবে প্টেশি**লে একশ**ত ক:টি টাক। লাভ করেছে, আভকে ছুট শিল্পে ই:ইক হবে, করেণ সেথানে শ্রমিকরা সেই **লাভের** ৰী কৈ দাবী করেছে। যদি তাদেব সেই দাবি প্রণ্ডয় তাহলে ২০কোটি টাকা তারা পাবে কিও 📲 হ যে ৮০কোটি টাকো বিন: বধেয় বিজলার, ল ৬ কবল এবং বিনা বাধায় তারা বাংলাদেশের, বৈ🖁 বত্রবর্ষের বুকে বসে তাদের সেই আদিকংলেব ্রশ্যেণ্ড লিয়ে যাবে আর আমরা **এ্যাদেখলীতে** .ক**র্জ্ঞ**স প্রগতিশীল কথা গরিবী হঠাও বলব তাতে ক জ ৬ কথার মধ্যে কোন সামঞ্জ**ত থাকবে না**। এ∰ সেক আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশ্যকে অভ্রোধ করব তিনি এই প্রস্থার উহথডু করে নিন, আমরা **সকলে** '-লে স্বস্মতিক্রমে একটা প্রস্তাবে পাশ করি। স্থানরা বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে **একটা**। িনিই সীমা বেঁধে দিয়ে সেণ্টাবেব কাছে পাঠিয়ে দিই, য়েমন ব্যাক জাতীয়করণ, আরো কয়েক্টি প্রাতিশীল প্রতাব এবং আইন আমর। এথানে পাশ করেছিলাম। এই কথা বলে আমি আমার বভাবা শেষ কবচি।

আ এ নিরপ্তন ভিহিলারঃ মাননীয় উপধাক্ষ মহাশয়, এইমাত্র থবর এল .ধ ওরিয়েটাল গ্যাস সংখ্যাসানীর পাচশোর উপর আমিক এথানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশ্যের সলে দেখা করতে এসেছে। কিবল, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশ্যের কতকগুলি রেকণেগুলেনে ছিল, সগুলি না মনে তাদের কিসেক্লি রিটায়ার করিয়ে দিচ্ছে, তাদের এলিভিয়েন্স বন্ধ করে দিয়ে তাদের উপর চরম কুলুম চালাচ্ছে।

🦠 মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ হাউদ আপনার কথা গুনেছে, আপনার মেমোরাগুাম পাঠিয়ে দিন,

[5-20-5-30 p.m.]

**ডা: শান্তিকুমার দাসগুপ্ত:** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ভূমি এবং ভূমিরাজম্ব বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী যে প্রস্তাব এথানে রেখেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদেব দল সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমর। ধীর স্থীর ভাবে লোকেকে পৌছাতে চাই। কেউ কেউ মনে করেন উৎপাদন বাবহা রাষ্ট্রায়ত্ব করলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা সম্পূর্ণভাবে তামনে করিনা। তার কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা একটা রাস্থা মাত্র। দলীয় নেতৃত্ব ভোগের পথে চলতে পারে, এবং শ্রেণীহীন হলেও একটা আধা শ্রেণীর জাগাতে পারে যারা ভোগের পণে চলবে। তাই উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা একটা পদ্ধতি মাত্র চরম কথা নয় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার। আমাদের এই প্রতি নিয়ে প্রীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আমরা মিশ্র অর্থনীতিতে অনেক আয় করবার স্থোগ এখনও আছে। কিন্তু আমরা অন্ত দিক থেকে আক্রমণ করি এবং সে আক্রমন চলছে, এথানে প জিবাদদের আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ কর্চি। যাতে অনেক অর্থ এবং বিত্ত একসঙ্গে সঞ্চিত হয়ে ইঠতে না পারে, যেমন আয়করের ভেতর দিয়ে. মৃত্যুকরের ভেতর দিয়ে দেই সম্পত্তি কমাবার চেষ্টা করার একটা প্রস্থাব, যে প্রস্থাবের মাধ্যমে আমরা মনে করছি যাদের সম্পত্তি বাড্ছে তাদের ক্মানো যাবে। অর্থাৎ সনাজবাদ প্রতিষ্ঠার জক্ত যে নানারকম পদ্ধতি আছে তাতে আমরালক্ষ্যরাথতে চাই। আজকেয়ে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা উপযুক্ত সময়ে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বলে সকলেই স্বাকার করবেন। আমার বন্ধরা আশাকরি সেটা স্বীকার করবেন। যদিও তাঁরা এখানে সংশোধনী দিয়েছেন, এবং বিধানসভায় দাবী বা অধিকার আছে তাই ভেবে তাঁরা কিছু কিছু সংশোধনী দিয়েছেন, আমি অবস্থা আশা করবো তাঁরা সংশোধনী তলে নেবেন। একটা জিনিষ হচ্ছে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ছাতে এই বিধান তৈরীর স্থযোগ তুলে দিতে পারি, তাহলে হ'ট। জিনিষ হতে পারে অহতঃ একটা মোটামুটিভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে একই ধরণের সীমা বেধে দেওয়া, আর খিতীয় হচ্ছে স্বচেয়ে বড় কথা যে সমস্ত রাজ্য আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের মত প্রগতিশাল নয়, যে কথা মাননীয়া শ্রীমতি ইলা মিত্র বলেছেন যে পশ্চিমবন্ধ অনেক এগিয়েছে, তারপর অনেক রাজ্য তাকে অন্তসরণ করছে। এতে আত্মপ্রসাদ আছে এবং আমারও সে আত্মপ্রসাদ আছে। তাই আমরা যদি স্থযোগ দিই অগাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে তুলে দিই তাহলে অনেক পেছিয়ে পড়া রাজা যাঁরে। .नेर्ध क्रिट চ|য় -11 তারাও তা করবেন তাদের নিবাচনের তাছাড়া ভারতবর্ষের নিবাচনে রয়েছে তাই সাধারণ মান্ত্যের চাপে পড়ে ঐ কেন্দ্রীয় সরকার যে বিধি তৈরী করে দেবেন সীম। সম্বন্ধে সেটা জানাতে বাধ্য হবেন। ্ধ রাজ্যগুলি এডিয়ে যাবার চেঠা করতো তারা ফাঁপরে পড়বে এরাফায় তারা এপণে আনবে এটা একটা মহাবড় লাভ বলে আমি মনে করি। এই সঙ্গে আমি আর একটা বলবো বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি অতাত প্রগতিশাল পথে চলেছেন, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলোচনা করবেন ও তাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেবেন। তিনি নিজে স্মরণ রেথে এটা স্মরণ করিয়ে দেবেন্ আমাদের তরফের যে বক্তবা আছে সেটা, ভূমির যে সীমা আমরা বেঁধে দিয়েছি পল্লী অঞ সেই সীমা সেই ভূমির যে মূল্য সেটার মূল্য কতথানি, তা থেকে উৎপাদন যা হচ্ছে তার উৎপ্রিক কতথানি ছিল, যদি এটার দিকে নজর রাথেন যে সহরের সম্পত্তির সীমা যেন এই ভাবে বেটি দেওয়া ২য়, অধাং সহরের সম্প্রতি গ্রামের সম্পত্তির তুলনায় তার কত মূল্য, উৎপাদন কত এই ড'টা মিলিয়ে যদি সামঞ্জ করা যায় এই কথা যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারেন অগাৎ নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীয় মনের মধ্যে থাকবে, তাহলে আমর্ত্তি মনে হয় গ্রাম এবং সহরে একই দৃষ্টি থাকবে আর সহরের সম্পত্তি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর বন্ধ যাতে হয় সে অন্মরোধ জানিয়ে আমি আং ৰক্তব্য শেষ করছি।

5-30--5-40 p.m.]

জীলাবায়ণ ভটাচার্যঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত মার্চ মাসের ৩০ তারিখে আমি এট নসভায় অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলাম আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রগতিশীল বিধানসভা শহরের গুত্রর সীমা বেঁধে দেবার আইন পাশ করুক এবং ভারতবর্ষের যুক্তত সমাজবাদ আসচে তাতে , ১৯২ হিসাবে ইতিহাসে নাম রাখুক। মাননীয় সদস্য বিশ্বনাথবাব যে amendment এনেছেন দার মত্ত সেরকম ছিল। কিন্তু তারপর আমাদের শ্রদ্ধের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে কারণ দ্র্পালেন তাতে আমার মত পরিবর্তন হয়েছে এবং আমাদের ভূমিরাজস্বমন্ত্রী যে Immovable arban property বেঁখে দেবার যে resolution এই House-এ এনেছেন তাকে আমি সমর্থন চ্বভি। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশে গ্রামে যে সমস্ত জমিদার ছিল। বাজাদের ফেসমস্ক েজত ছিল এবং জোতদার ছিল সেগুলির সীমা বেধে দেওয়া হযেছে। আমরা দীর্ঘদিন ধার শহার ্ষ্মীস্বাৰ্থ পুঁজিবাদ বলতে যেটা বুঝি সেটা সম্বন্ধ আমি কোলকাতা শহরের কথা বলতে পারি uceদিকে এথানে যেরকম বৃত্তুক্ত, মহামারী, মৃত্যুর শন্তব, হাহাকার, দারিদ্র এবং দারিদ্রের জ্ঞালা ্রুছ, তেমনি আর একদিকে এথানে বাসা .বংধে আছে .ক.টি কোটি মালিক, পুঁজিবাদ। ্রি, সালে আম্বাদের যে monopoly commission-এর report বের করেছিলেন সেটা সম্বন্ধ য়েক্টি তথা মান্নীয় সদ্ভাদের জানাতে চাই। অবশু এই সংখ্যা এখন অনেক বেডে গেছে। মেরকটা: company-র কথা বলব এবং তাদের assets কতকগুলি বিশেষ House-এর বিস্তশালী ালকদেব নধ্যে যে সীমাবন্ধ আছে তাব পরিমাণ জানাই। বিডুলার ২৯ ্কাটি ৭২ লক্ষ টাকা bidla Co -র ৬০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। — Andnew Yule ৪১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, British ndia Corporation ২৩ কোটি ৭৭লক টাকা,বাঙ্গুর ৭৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা,গোয়েষা ৪৫ কোটি লক্ষ টকো, সিংহানীয় ৫৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, স্তর্জ্মল নাগ্রমল ৫৭ কোটি ৫৭ লক্ষ্টাকা, Y5.যে বেনা এই কোলকাত। শহরে অফিস আছে এই টাটাব যাদেব হচ্ছে ৪:৭ কোটি ৭২ লক্ষ ছ। অনি আপনার মাধ্যমে হাউসে জানাই যে শহরের স্থাবর সম্পাত্তর সীমা বেঁধে দিতে চ্ছিকিছ তাতে একটায়ে delaying tendency দেখা যাচ্ছে তাতে বিপদ দেখা দিচেত। , বাজাবেৰ বারা কোট কোট সম্পত্তিৰ মালিক ভাৰা রাভাৰণত ('o-operation করে ব্যক্তিগৃত ার্কানার সম্পত্তিকে বেনামী করার চেই। করছে।

শরেরান প্রপারটির উপর সিলিং-এর কণা শুনে আজকে কলকাত। শহবে যেসব কোট-কাছারী মাছে যেখানে দলিল তৈরী হয় স্থানে জত বেনামা বিক্রীর হৈছিক পড়ে গিয়েছে। কাজেই মি আপনার মাধ্যমে বলবো পালামেটে যথন আইন পাশ হবে পশ্চিমবঞ্চের পক্ষে যেন এই থাবি যায় যে এর ইফেক্ট কোন্ সময় থেকে দেওয়া হবে। আমি এই হাউসে বলবে। ১৯৭১ সনেব এক অর্থাং এক বছর আত্যা পকে এব ইফেক্ট দেওয়া হোক। আহতকে বেনামা করছে, কেলারেটিভ করে সম্পত্তি লুকিয়ে রাখছে তাদের স্বাভাবে বাধা দিতে হবে। ব্যক্তগত বিল্লায় পরিবারভিত্তিক ৪০ বিল্লা এনেছি। আছকে একটা বৈল্লাবিক প্রকার এনেছি।

বিষয় বিশ্বরণ দাসঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, সমাজবাদ কায়েমের জন্ম সম্পত্তির বৈষয়া পিব জন্ম এ ঐতিহাসিক প্রপ্রাব এই বিধানসভায় আনা হয়েছে আমি সে প্রথাবকে পূর্ণ জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি। আছেকের এই প্রথাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তদিন দাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হরিজন পত্রিকায় লেখা একটা কথিকার কথা আমার মনে পড়ে বাপুনী বলছেন, আমাদের যা বর্তমানে প্রয়োজনে লাগে না এমন কিছু যাদ আমরা দখল

জননী আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট দেন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না বলেই আমি বিধাস করি। যদি আমর। প্রত্যেকে আমাদের যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু নিয়েই সম্ভই থাকতাম তা হলে পৃথিবাতে কারও অভাব হোত না। কেউই থাফাভাবে মরতো না। যতদিন মাহযের মধ্যে সম্পদের তারতম্য থাকবে ততদিন বুঝাতে হবে চৌর্বিতি চলছে।

মাজকে চৌর্যুত্তি করে লামি য় শহর কলকাতায় মাঞ্চ সেথানে **একদল মামুধ রুহৎ রুহ**ৎ अद्वानिका वानियार वदः ममार्क्व मधार्मन इन्यात (६४। कत्र ह त। मधार्मन रुख तरप्रह । स्म সম্পত্তির বৈষ্ম্য দূর করার জন্ম একটা অহিন আনাহয়েছে। এটা সমাজবাদের পক্ষে একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, একে স্বাগত জানাই। শৃহরের মধ্যে যখন বিরাট বিরাট অট্টালিকা দেখি তথন নিশ্চয় মনে মনে পুর আননদ পাই বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কিন্তু যথন তারই পাশে কয়েক হাত দুরে বতীর মান্তবের দিকে তাহিয়ে দেখি তথন আতম্বের উত্তব হয়। মাত্র কয়েকদিন আগে আাম শামার কেন্দ্রের বস্তার মাত্রযদের কাছে গিয়েভিলাম, কথা বলছিলাম, অভাব-অভিযোগ শুন্ছিলামু≟ চলে আসবাৰ সময় যথন তার৷ বললো আপেনি আনোদের জন্ত কি করবেন, আমি বললাম খি করতে পারবো হানি না শুধু যাবার সময় একটা কথা আপনাদের বলে যেতে পারি যে আপনাদের া**দিকে** তাকিয়ে মনে হচ্ছে গতকাল যেন স্বাধীনতা প্রেভি। গতকাল, স্বাধীনতা ২৫ বছর আগে অবিস্থান । বল্ডগার দিয়ে ধ্বংস করে দিলে বর্ণার যা অবস্থা হয় মনে হয় যেন বস্তীগুলো ২**ংবছর** পর সেই বলডগারে ধবংষ প্রাপ্ত রাজা দর্শিভয়ে রয়েছে। ত্<sup>লা</sup>ক্ষেমনে হ**ছে সভ্যতা আজিকে<sup>স</sup>** ব্হুদুরে তাকিয়ে আছে। স্থার, আপনাকে এক্তি কথা পরিদারভাবে স্বার মধ্যে বলতে চাই আমার মনের কথা আজ থেকে একশ বছর পর যথন বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাস রচনা হবে তথন মাত্রয় ঐতিহাসিকের কোন ঘটনাকে প্রাধান্য দেবেন—কেই হয়তে বলবেন চালে মাত্রায়র যাওয় এই শতাংশাং :শ্রেষ্ট্র ঘটনা, কেট বলবেন শিল্প-সংস্কৃতি ও সভাত্বে বিকাশে এমস্ব কথা শতাব্দী হতিহাসের পাত্য স্থান পাবে। কিন্তু আমি জ্ঞান এই শত্রাধার হতিহাস লিখতে গিয়ে একজ্ ঐতিহাসিক লিথবেন এই শতান্ধার একজন মাত্র আর একজন মাত্র্যকে ভাল বাসতে শিথেছিল। এই শতাবাতে একজন মালুন আর একজন মালুষের পাশে আহা রাথতে পেরেছিল। তাই এ শ্রাম্বী পৃথিবীর ইতিহাসে উচ্চ হান নিয়ে থাকবে। এরই মাঝে বারাম্বরূপ হয়ে আছে যে সভাতার শক্ত সেই সভ্যতার শক্রর বিক্রে বর্তনান সরকার যে প্রতাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকৈ আমি পূর্ণ স্থাগত জানাচ্ছি এবং সমথন জানাচ্ছে। আনি আর বেনা কিছু বলেতে চাই না, স্থার, পরিশেষে আবার আমি এই বাংলার যুগ শ্রেষ্ঠ কবিব ক্যা বলে দিয়ে যাই এই দ্বিদ্র দেশের মা**গুষের দিকে** তাকিয়ে বহুদিন আগে রবীস্ত্রনাথ একটি কথা বলেছিলেন।

ভার, রবীক্রনাথ বহদিন আগে বলেছিলেন চিরকালই মান্তবের সভ্যতার একদল অথ্যত লোক আছে তারাই সংখ্যায় বেনা, তারাই বহল। তাদের মান্তব হবার সময় নেই। দেশের সম্পদে উচ্ছিট্রে তারা পালিত। সবচেয়ে কম থেয়ে, কম পড়ে, কম শিথে বাকী সকলের পরিচর্যা, সকলের চেয়ে বেনা তাদের পরিশ্রম। সকলের চেয়ে বেনা তাদের অসমান। কথায় কথাই উপোষে মরে। উপরওয়ালাদের লা থ ঝেঁটা থায়। জীবন্যাআর জক্ত হত্টুকু রুয়্মেল্র স্বকিছু থেকে তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলহজ — মাথায় প্রবীপ দিয়ে তারা আদি জিল উপরের সব আলো, আর তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিষ্কৃত্ব কংগ্রেস এর সঙ্গে আমানের শপথ সমাজবাদ কায়ন।করবো। সাধারণ মান্তবের গা দিয়ে আর আমরা তেল যেতে দেবোনা। আমদের শপথ পবিত্র শপথ। এই কথা বলে আরু আপনাদেব বিদায় নিচ্ছি। জয় হিন্দা।



Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, twenty-five years ago India attained independence. That had been done by the shedding of blood as per the clarion call of Netaji Subhas Chandra Bose from the fields of Arakan when he said, every me blood and I promise you liberty. The people of India then shed their blood and attained their liberty but what after that? That is the main question. Could the people of India who achieved independence attain economic independence and secure social justice for all? In Calcutta we see the Hotel International, the Grand Hotel and the Great Eastern Hotel, etc., and they are fine people there who have got absolutely no conaction with, and no roots in, the soil of West Bengal. We cannot recognise them as belonging to this part of the country. Compared to this, we find there are people, there are boys, there are our sisters, our mothers who are haddled together made the bustees or inside room where no human beings can possibly live. It is for them that this legislation which will be done after this resolution is passed, is absolutely necessary. It is for them—the second class citizens—that Rabindra Nath said—

শনাহি জানে কার ছারে দাঙাইবে বিচারের আদে দরিতের ভগবানে বারেক দাকিফ দীংখাদে মরে দেনীবে।"

and it is for them that Harold Lasky said, as has been quoted by Shri Siddhartha Shankar Ray in the Rajya Sabha, "We build picture palaces when we need houses. We spend on batticships what is wanted for schools. The rich can spend the weekly wage of a workman on a single dinner while the workman cannot send his children adequately fed to school."

Sir, it remains historically obvious that in a community divided into the wich and the poor when the latter are numerous and build upon foundation of yone-and it is this knowledge on our part that we are living upon a foundation which is really built of sand—the destruction a monument and that is why we pare forced to pass a resolution like this efter waiting for at least twenty-live years. It was long overdue, and the most targic part of the whole thing is that even our Great Mahatma whose disciples we profess to be said that these things will have to be taken up for the benefits of the community as a whole and not for the individuals and that is why he said, "If the national Govern ment comes to the conclusion that step is nece any, no matter what interests are concerned, they will be dispossessed, I might tell you, without any compenation because if we want the State Covernment to pay compensation, it will have to rob Peter to pay Paul, and that would be impossible." If we go on paying compensation, the haves will remain haves and the have-nots will remain That is why the question before us today is have-nots for years to come not just a resolution. The resolution must be a meaningful one, it must carry some sense, it must be effective and to make it effective, I will, Mr Speaker ir, draw through you the attention of the legislators at the Centre who will e a law like this to the progressive laws of various countries which are at as anti-parasitic laws. In progressive countries no person is allowed to life of parasitic existence. For them there is law-anti-par sitic law them the whole question will be whether to pay them compensation of cause if we go on paying compensation, we pay the haves and make them That will be an absurd thing So when this resolution will go, it has to be seen that, what we desire is that those who really need not have any by by way of compensation, should not be given any compensation Take Instance the question of the Birlas or the Tatas They should not be given Mele pie. The other thing to which I would, through you, Sir, like to draw ention of the Central Legislators, who will prepare this law, is what will be floor space which will be allowed to be kept by a person. I can tell you, Sir, that there are countries where only a few square meters are kept only. There are places where each person is given space according to his own need or just a single room is allowed and that is in the Soviet Union. This question of the amount of compensation and the question of adequate floor space must be there and those who have enough must be made to give up their surplus for those who have not anything.

(At this stage the red light was lit and the honourable member having reached his time limit, resumed his seat.)

[ 5-40-5-50 p.m.

Shri Harasankar Bhattacharyva: Mr. Speaker, Sir, it is very heartening to note that we, all members present here are in complete agreement that there is an immediate necessity of imposing a ceiling on urban property and we are happy to note that there is no disagreement in this House over this issue. I find that this measure is very much urgent and there are several reasons for We all know that one of the cardinal principles of socialism this urgeney to remove disparity not only between classes or between individuals but als. between the rural population and the urban population or between the villages and the towns. This immediate necessity of removing this disparity between the rural economy and the town economy is a very urgent issue in this problemridden State like West Bengal. We also have noticed for several years whas amount of intense speculation has taken place with regard to land and buildingt in Calcutta. We have noted how poweful is the black money which is opera-We have noticed the importance of this black ting in speculative business. money in the economy in which we live today.

We have to check the influence of black money which has led to speculation to high range. The intense disparity between the mansionholders on the old hand and the pavement-dwellers on the other in this town of Calcutta which we have noticed and this speculation must be checked immediately. Sir, we have also noticed how the savings of the rich are being flown and channelised into unproductive or speculative investments. A country which likes to industrialise itself very rapidly cannot allow such speculation. It must channelise its savings into productive investments and not in the creation of a rentier class, of an unpropulative class. Sir, we have also seen that huge amount of public investment is taking place today. We know that the C. M. D. A. and bodies like that are spending lots of money for the improvement of urban areas. But if we do not check private speculation, then the private speculators owning land will immediately start speculating on the benefits of public investment. Therefore, Sir, we all agree that there must be immediately an enactment of this sort putting a ceiling on urban properties

Sir, I feel a little bit sorry, a little bit frustrated, I must say that I coul not speak on the Bill itself but I am to speak on a resolution. I would that a Bill is presented here and we talk on the Bill, we analyse the Powe give our suggestions as to how such an enactment should be done. It of this frustration, in spite of my feeling rather sorry, I venture the before this House, to the member legislators, who, I am sure, are equally like myself, certain suggestions with regard to the legislation proposed done by the Parliament.

Sir, in towns there are various forms of assets and various forms of press. There are lands and buildings which are called real estate business. are shares, bonds, Government securities, fixed deposits in Banks, inc.

money and all that. But in villages no such forms of assets exist in large numbers. Sir, in this resolution we are limiting the proposed enactment only to immovable property and not to the various forms of assets and properties, the different forms in which in this capitalist economy assets and properties can accumulate in private hands. We are not going to limit that but we are going to limit only one form of property, that is, immovable property or what is known as real estate. Sir, actually we do not know how the Bill will be drafted, we do not know actually to what type of property the Parliament will limit this legislation. May I ask you, Mr Speaker, Sir, do we conceive that only land area should be limited, do we conceive that only 10 cottahs or 20 cottahs of land will be the ceiling of urban property? We do not know what will be the ceiling and whether it will be the value of the land. There might be area of the land or there might be value of the land, there might also be a limitation on land and value together. Therefore, Sir, I cannot speak on the various forms of assets or the various forms of limitations which should be put. There should be a family ceiling and not individual ceiling. Sir, what is the definition of urban area ! Will it include the C M. D. A. area or the Calcutta Municipal area? We are not very sure of that, and whether there should be any compensation or not -we are not also very sure of that. In my opinion there should he no compensation for this unearned income

Mr. Speaker, Sir, we are not proceeding towards socialism only by this enactment. Socialism is something much more different. Yet, some beneficial effects will come out of this legislation. There will be reduction of the rentier class, there will be free channelisation of savings into the productive investments and also the intense housing problem can be solved. Therefore, I would like to speak on all these points, but there is no Bill presented here. I, therefore, support Mr. Mukherjee's amendment that this House should evact such legislation

**শ্রীশরদিন্দ সামন্ত**ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশ্য়, আজকে আমাদের এহ পবিত্র বিধানসভাষ ্মী রিজলিউসনট। আনা হয়েছে শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করবার জন্স আমি তাকে সম্পূর্ণকপে সুমধন করছি। আজকে একটা কনফিউসন সৃষ্টি হয়েছে ন আমাদের এই হাউস থেকে সম্পত্তির সীমা নিধারণ করা হচ্ছে নাকেন? এই কনফিউসন থাকলেও আওকে যাঁর। সংশোধনী এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি না। আজকে ভারতবর্গের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির। গান্ধী বলেছেন যে, আমরা শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করে দেব এবং ভারতবর্ষে যতগুলি রাষ্ট্র আছে প্রত্যেক রাষ্ট্রে সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ কর। হবে এবং ভবিস্তাতে যদি প্রয়োগন হয় তাহলে এর সংশোধন করা যেতে পারে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই এ, ল্যাও এয়াকুইজিসন এটা কু বেটা পাশ হয়েছে সেটা ভারতবর্ষের সর্বত্তই প্রযোজ্য এবং ১৯৬৩-'৬৮ সালে পশ্চিমবাংলায় যে ল্যাও আকুইজিমন ( এটামেওমেট : এটি পাশ হয়েছিল সেটা বৰ্গাদারদেব স্বার্থেই পাশ করা হয়েছিল। যদি এ সহজে আর কিছু করার প্রয়োজন হয় তাহলে আনাদের কেন্দ্রীয় সরকার কুমাছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছেন উাদের প্রতি আমাদের আস্থা গ্রাছে তারা প্রযোজন মত আই'হা অবলম্বন করবেন। আমার বক্তব্য হক্তে আজকেই শহরের জমির সামানিধারণ কর। সংখ্যাসন এবং এটা আগেই হওয়া উচিত ছিল। তবে এই প্রসঙ্গে আমার একটি বক্তব্য হচ্ছে যাঁরা 🚁 👸 বাড়ীতে বাস করছেন তাঁদের কথা চিন্তা করে এই সীমা যেন নিধারণ করা হয় যথন তাঁদের ার্থেই এগ করা হচ্ছে। আর ট্রাষ্ট প্রপার্টি যাঁরা ভোগ করছেন শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ 🏰 রার সময় সেদিকেও নজর রাথবেন একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

5-50-6-08 p.m.

্ শীক্তিলেন আলিঃ মাননীর ডেপ্টি স্পীকার মহাশর, আজকে শহরের সম্পত্তির সীমা

and la ?

নিধারণ করার জন্ম যে রিজলিউসন এসেছে আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১০ বছর পর পশ্চিমবাংলায় এটেট গ্রাকইজিসন এটে পাশ হয়েছে এবং গ্রামের সম্পত্তি নিয়ে পর পর আইন পাশ হয়েছে, ৮।১০টি সংশোধনী ও পাশ হয়েছে। 'আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যত কিন্তু শহরের সম্পত্তির সীমা নির্দারণ কর। ংয় নি। কথনও কথনও খনেছি হবে, কিন্তু সেটা আজ প্ৰভূহ্য নি। গ্ৰামেৰ লোকের ১৯ পুরুষ ধরে যে সম্পত্তি ভোগ করছে তার উপর আইন পাশ হয়েছে, সংশোধনী এসেছে অথচ শহরেই সম্পত্তির সীমা নিধারণ করা হচ্ছে না। এইসব দেখে গ্রামের লোকদের মনে একটা প্রশ্ন ভগেছে থে, শহরে কিছু হচ্ছে না অথচ গ্রামেই সম্পত্তি নিয়ে এত আইন কেবল হচ্ছে কেন গ্রামের **লোকের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, শহরে ব**ছ বছ লোকরা বাস করছেন ও জছ ব্যারিহার প্রভাত শিক্ষিত লোক বাস করছেন সেইজন্তই শহরের সম্পতির উপর হাত দেওয়া হচ্ছেনা, বেবল গ্রামেই **হাত দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু** আজিকে যে বিজলিউসন এসেছে ভাতে দেখা যাছে শহবের সম্পতিত সীমা কেন্দ্র নিধারণ করবেন। এটা খুব ভাল কথা। অংম,দেব ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা ব্যাখ্যা করে ব্রিয়ে দিয়েছেন যে শহরের সম্প্তির সীম: নিধারণের আইন হতি আমাদের এই ষ্টেটে পাশ করা হয় তাহলে যদি কোন লোকেব বিভিন্ন ষ্টেটে সম্পত্তি থাকে সেগুল এট আইনের আওতায় আসবেনা এবং সেই কারণেই কেন্দ্রে উপর অইন পাশের ভার ছেতে কেওয়া হচ্চে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা অভবোধ রাখছি স, যমন গ্রামের সম্পতিতে প্রজাদেত অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং তার উপর সাব-টেনাণ্ট অর্থাৎ বর্গাদার বসিয়ে তাদের অধিক এ থব করা হয়েছে ঠিক তেমনি শহরের সম্পত্তির সীমা যথন নিধারণ করা হবে তথন এই সূর্ত থাকা ্য শহরে যারা ভাড়াটিয়া হিসেবে আছেন বা অল কোন ভাবে উপস্বত্ব উপভোগ কর্ছেন তালেন স্বার্থকে অক্ষা রেথে আইন পাশ করতে ২বে। এর সদে আরও একটা কথা বলতে চাল, পাল মেণ্ট যথন আইন পাশ করবে, সেই আইনটা ইয়তো—এখন আমরা জানি শ্রীষ্ট্র ইনিত গান্ধীর প্রগতিশাল নীতি এবং তাব কার্যাকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বমাত্র স্ক্রেছ নেই. কিছ এমন দিন আসতে পারে যদিন বলিও সরকার থাক্বে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য আপুনি জানেন সমাজ প্রিবর্তন্থাল, সমাজে এক ধর্নের এক চিতাব্রি। বর্ষে গ্রেন্ন্ আজকে ২য়তে। যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে, কালবে ভা ২য়তে: নাভ পাকতে পারে। এই আটনের পরিবর্তন করার যথন দরকার হবে, তথন এই টেটের কোনরক্ম ক্ষমতা থাক্বে বি না, যদি সংবিধান অমুযায়ী বাধা থাকে তাহলে জামি অনুরোধ করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে যে এই ধরণের বাধা নিরসন করার এক একটা মত সম্মালত ব্রভালিউশন পাশ কর-উচিত যে পরবর্তাকালে টেটের প্রযোজনে ১৪ট সংশোধনী আইন পাশ করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে আইনকে সংশোধন করা এবং পরিবর্তন করা প্রিবর্তননীল সমাতে অপ্রিত্রিগ্র এই বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।

শ্রীকাশীলাথ মিশ্রেঃ মাননায় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের এই যে জনপ্রিয় সরকার ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং পশ্চিমবাংলায় আমাদের শ্রুদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশন্ধর রাষ্ট্রেন্দুরে আজ তারই যিনি মন্ত্রী তিনি যে আজকে একটা প্রতাব নিয়ে এসেছেন, এটা আমাধ্ব বছদিনের আকাংক্ষিত প্রস্তাব। কয়েকদিন আগে আমারা দেখেছি যে গ্রামাঞ্চর ক্ষির সিলিং বেধে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমাদের সামনে শংরাঞ্চলের সম্পত্তির সিলিং নিধারণের জন্ত যে বিলটা এসেছে, সেটাকে আমা পূর্ব সমর্থন জানাছি। আজকে আমারা দেখকে পাছির যে এখনও পর্যন্ত শহরের আনেকেই ১০টি বাঙীর মালিক। তারা হয়তো এই বাড়ীগুলিকে বিভিন্ন নামে রেধেছেন এবং সেই বাড়ীগুলি থেকে মাসিক আয় হয় ১০ হাজার টাকা। আনু



The state of the s

্রেপ্তে পাই দেখানে দেই ১০ হাজার টাকার যে ট্যাক্স দেই ট্যাক্স থেকে তাঁর। সরকারকে বঞ্চিত কুবছেন এবং সুব স্থাযোগ স্থবিধাগুলো তাঁৱা ভোগ কুৱছেন। গ্রামাঞ্চলের মাগুষের যে জমি এবং ন্তবাঞ্চলে যে জ্বমির উপর বাড়ী হচ্ছে, এই চটো ছমির মধো অনেক পাথকা আছে। আজকে এই পার্থকা দুরীকরণের জল যে বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হযেছে তাতে আমাদের মনে একটা নতন আশার সঞ্চার হয়েছে যে বর্তগানে এই জনপ্রিয় সরকার নতন দৃষ্টিভূগী নিয়ে এই প্রগতির দিকে প্রত্যেকটি মেহনতী মান্ত্র্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাভাভা আমরা এপোচ যে এই জনপ্রিয় সুবকারের যে নীতি, এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আও স্থানে ক্র্যুক, শ্রমিক, সাধারন মানুষ উপক্রত ছবে। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অংপনার সামনে মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করবোংয শুহুরাঞ্চলে যেসুর ঘুরুবাড়ী তাঁরো নেবেন, সেই গুলো যাতে আজকে যারা বতীতে বাস করছে, মাতুষ যুখানে আজকে ঘরের মুখু দেখতে পায় না, তাদের ব্যবাদের জন্ম ব্যবস্থা করার প্রয়েজিন আছে 🕶 জোমি মনে করি। তাছাড়া যেদ্র বড় বড় বাড়ী নেওয়, হচ্ছে, সেইদ্র বাড়ীতে যদি আমিরা / চনসাধারণের কল্যাণের জক্ত স্থল, কলেজ বা খাসপাতাল নিমাণ করার ব্যবস্থা করি তার ব্যবস্থা ু গতে সরকার করেন তাও মল্লিমহাশয়ের কাছে অভুরোধ করবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অপেনার মাধ্যমে। আজ তাই গৌরবের দিন এই শহর এবং গ্রামাঞ্চলের জনির যে পার্থক্য ছিল ত সুরীকরণ করবার একটা নুভুন আশা নিয়ে যে বিলু এই বিধানসভায় উত্থাপিত করা **হয়ে**ছে; তাকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তবা শেষ করচি।

[6-00-6-10 p.m.]

**ডাঃ শৈলেন্দ্র চটোপাধ্যায়**ঃ মাননীয় উপাধাক মহাশ্য, গত ১২ই এপ্রিল তারিখে দুবাপ্রদেশ বিধানসভায় একটা বিল পাশ করা হলো। তাতে সুহরের স্থাবর সম্পত্তির সামা সুবুত্র রেধে ুদওয়াহল। তার হু'দিন পরে দিল্লা এপ্রস কন্ফ'রেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিদারভাবে বলে াদয়েছেন আমরা পার্লামেটে এই সংবিধান স্থোধন করেছি। এবার প্রতিটা রাজ্য তার বিধানসভায় এই বিল পাশ করতে পারে যাতে সহরের স্থাবর সম্পত্তির সব্য সীমা বেশে দেওয়া যায়। তাই আজ এই বিলের বদলে একটা প্রথাব ৯ সার জন্ম আমরা অনেকটা তঃথ বোধ কর্ছি। আমরাজানি এই প্রস্তাব অসাধ্য অগ হয়ত অনেক মূল্যবান সময় নঠ হয়ে যায়, এই সময়ের মধ্যে ধনী মাজুবের মূল লক্ষ্য পূরণ করার পথে বাবা পৃষ্টি করবে। তার। যথেই সুযোগ পাবে এবং তারা তাদের এই সীমাব বাইরে যে সম্পত্তি যেতে পাবে, সেই সম্পত্তি ব্যাঙ্ক,  $\,{f L}\,$   $\,{f l}.$   $\,{f C}.$ বিভিন্ন Co-operative প্রতিষ্ঠান অথবা ট্রাষ্টি, অথবা ভূয়ো কেম্পোনীৰ মধ্যে হয় ২ও স্থারিত করে ফেলেছে বা করে ফেলবেন। অথচ আমরা জানি এখানে এই বিল আসার পক্ষে কোন অপ্লবিধা ছিল না। জটি মাত্র অস্ত্রবিধা আসতে পারতো। একটা অস্ত্রবিধা২চেছ 25th amendent of the Constitution-এ বলেছেন এই যে বিল জাসবে, যে জাহন হবে, সেই জাইন বিধানসভায় 🦖 কুরুলেও রাজ্যপাল সেটাতে সম্মতি দিতে পারেন না, যে সম্মতি দেবেন রাষ্ট্রপতি, খামার **অট্<sub>রাতে</sub>ও কোন অস্ত্রবিধা ছিলনা বর্তমান অবস্তায়।** আরু একটা অস্ত্রবিধার কথা দেচাতে বলা যা সংখ্যা যদি কোন টেট এই  ${f A}$  ot করেন, এবং তারপরে পর্লোমেনেট সেই  ${f A}$  ct পশি হয়, তাহলে প্রাশ্বানেটের Act-টা State-এর Act-এর repugnancy হবে এবং up to that extent repugnancy সেই Act টা inoperativo হবে। অমার মনে হয় কেনি অবস্থায়ই এই 🖣 এখানে পাশ করায় অস্ত্রবিধা ছিল না। । এই কথা কয়টি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Reforms and Land Revenue Department. Sir, it is a burning subject of the

intelligentsia and the middle class society of the whole country that when the ceiling of land in rural areas has been fixed so also a ceiling on urban immovable property is going to be fixed. Sir, I feel that this move will be an effective instrument in tighting the poverty and it will be a dynamic force in bringing socialism in the country. We all know that the black-marketers are earning tons and tons of money in the country. Their only way to invest in the productive way is just spending money in purchasing land in the urban areas. That is why in the city like Calcutta hundred yards away from this Assembly Hall we find that land is being sold at  $1\frac{1}{2}$  lakh rupees per cottah. In this city of Calcutta there are attractive hotels on the Chowringhee Road where millions of rupees are being transacted while in the same footpath the man residing is hankering to cover the body at night with gunny bags whereas men living in the same luxury and attractive hotels are spending thousands of rupees in fighting cold with costly garments and with hot shower.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I feel that this country which is ridden with poverty is far from socialism. So, in order to bring socialism, in order to fight poverty, it is very much essential that there must be a ceiling on the land. Sir, you will find that a handful of persons are wasting money by purchasing properties either in Calcutta or in Bombay, in fact in most of the leading cities of India. Sir now time has changed. The Congress Party has pledged to the people that we are going to remove the poverty from the country and our Prime Minister also has assured the country that we are going to remove poverty from the country and we shall bring socialism. So, I feel that this coiling on urban property will be a landmark, a very effective measure, a very powerful instrument in bringing socialism. At the same time I would request to take all measure as early as possible—otherwise, these capitalists, they know how to evade taxes, they know how to just keep away from the legislations, may take chances to start selling their properties or may take any other steps. Before they succeed in their attempts to cheat the Government, to cheat the people of the country, it is absolutely necessary to pass the legislation in respect of imposition of ceiling on urban immovable property,

#### (At this stage the red light was lit.)

I am very sorry. Sir, that I have to stop here. I wanted to say something more on this resolution but I have to obey to your red signal. I wholeheartedly support the resolution and I expect that after the clarification of the Chief Minister, the honourable member, Shri Biswanath Mukherjee will not stand in the way and withdraw his amendment and with one voice, the House will pass the resolution.

শীসভ্য খোষাল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্থার, এতক্ষণ ধরে এই প্রস্থাবের উপর আলোচনা শুনতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ল রবাট ব্রাউনিং লিখেছিলেন God is ir His heaven and all is right with the world. স্থতরাং All is right with the world are need not pass any resolution here. মানাদের এখানে কিছু করবার দরকার কেন না স্থার্গ দেবতা আছে আর পৃথিবীতে সব ঠিক আছে। নিশ্চয়ই ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিরক্ষম অশ্রন্ধা নেই এবং আমরা এইটা মানতে রাজি নই এইরকম ইন্দির গান্ধীর প্রতিরক্ষম আদ্ধা নেই এবং আমরা এইটা মানতে রাজি নই এইরকম ইন্দির গান্ধীর প্রতিরক্ষম সমালোচনা করি সেটা ডাজ নট মিন যে আমাদের অশ্রন্ধা আছে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যান্ধাদের শ্রন্ধা আছে এবং সে শ্রন্ধা কারো চেয়ে কম নয়। আর এই একচেটিয়া কারবার কেন্ট নেবেন কেন ? আমি যদি বলি এই প্রস্থাবটা এইভাবে না এনে এখানে বিলের আর পেশ করা হোক, কেন ভাহলে এইকথা মনে করা হবে যে আমাদের অবিশাস ইন্দির্ভার্য স্থান

And the property of the last

প্রতি ? ব**লা বাহুল্য অবিশ্বাস থেকে এই ক**থা বলছি না কেন্দ্রের প্রতি বিশ্বাস আছে। তার মানে তো এই হতে পারে না যে আমাদের নিজেদের রাজ্যে আমরা কিছ করব না বা করতে পারবনা বা কোন বিশ্বাস থাকতে পারবে না লজিকে কনভাস করে কোন টু থ হয় না। কাজেই এইরকম कन मत्न कता, रामन माननीय अकूमात्रवाय वलालन आमि लक्षा करति है, डेनि এक क्रनरक वलालन যে এইরক্ম বিচ্ছিন্নতাকাথী মনোভাব, এটা কি, বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব। যদি আমর। বলি ্য পশ্চিমবন্ধ বিধানসভায় এই আইন পাশ করা হোক ? আমি তো উল্টো কথা বলতে পারি। গাছগুলিকে নিলেই তা অরণা। আপনি যদি শুধু অরণাকে দেখেন আর গাছকে না দেখেন ভাতলে আপুনার গাছ দেখা হবে না অরণাই দেখা হবে। আমি যদি বোকার মত একটা একটা গাচ দেখি কেবল তাহলে কোন দিন অরণ্য দেখতে পাবনা। অরণ্যের সৌন্দর্য্য আডালে রয়ে যাবে। যেমন পা ফেল্লেই নাচ হয় না ঠিকই কিন্তু তাই বলে আমি যদি পার্টির দিকেই চেয়ে বসে থাকি পদ-পাত যদি না হয় তাহলে তো আর নতাহবে না। আর যদি পা দেখব না বলে চোধ বজে থাকি তাহলে নাচ হবে না। অনেকগুলি ফুল থাকে, ফুলগুলি ভাল হলেই তবে মালাটি ভাল হয়। আর আপেনি যদি বলেন নাআমি পচাফুল দেব, ভাল ফুল দেবনা তাহলে স্থলের মালা স্তরভিত মন্দার মালিকা তো সম্ভব নয়। আমি যদি সেটা বলতে চাই উনি নিজে বলেছেন ইউনিটি ইন, ভাইভারুসিটি। ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটিই আমরা বলছি। আমরা তো বলছি ্রিভিন্নরাজ্ঞালি কয়েকটি প্রক্টিত শতদল। হোক না। শত ফুল বিকশিত হয়ে যাকনা। অনেকগুলি ফুল নিয়ে মালা পরিয়ে দেওয়া হোক না রাষ্ট্রের গলায়, আপত্তিটা কি ? স্নতরাং এই কথা কেন মনে করা হবে ? আমি তো উল্টো দিক থেকে মনে করছিং রাজ্যে এইটা আনা ্হাক ন। তাতে ক্ষতি কি ? তট আছে বলেই তোনদী তটিনী, যদি তার তারের বন্ধন না পাকত াহলে সে হোত বক্তা, আর যদি তাতে তবঙ্গ না থাকত তাহলে সে হতো পণবন্ধ। সেইজকা নদীর নাম হলে। রৌধবতী।

[6-10-6-20 p.m. ]

কিন্তু আমাদের উপর এইরকম অভিসন্ধি আরোপ করেন কেন ? আর এ বিষয়ে কোন বক্ততা করার দরকার নেই। সহরের সম্পত্তির সিলিং আমরা আনতে চাই। এথানে রবাল্তনাথকে আনবার আর দরকার নেই –রবীন্দ্রনাথ কেন অনেক নাথই বলেন, চিরকাল বলেছেন। "উপর আকাশে সাজানো ত্রিত আলে। নিমে নিবিত্ত অতি ববর কালো।" এবং সেইজক্ত তে। "কুধাতুর ভরিভোজীদের নিদারুন সংখাতে সভাতা নামিল পাতালে যথন লুটের ধন জ্ঞাে উঠেছে তথন বিশ্বাহিত করবেন না অরাহ্যিত করন —গতি অরাহ্যিত হোক। তাহলে হয়তো ঐ ছলিয়ে বিকট ফনা বাসকীর ফনা চলে উঠেছে. সেই বিষ নিঃখাদে অগ্নিকনা উচ্ছদিত ১তে চলেছে। সেথানে বিলম্ব করবার অবকাশ নাই। এই বিল তাডাতাড়ি পাশ করা হোক এবং দেটাই হবে প্রগতিশাল কাজ এবং পশ্চিমবাংলার বিধানসভা সেই কাজ করতে পারে। এই প্রগতিশাল বিধানসভায় ঘামরা এতগুলি লোক রয়েছি—২১৬ আর ৩৫ মিলে ২৫১জন লোক রয়েছি—আনর। এথনই পাশ পাই ুরতে পারি। তা নাহলে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্থার, আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন দূর দেশে ক্লান্ড . পাহাড় দেখেছেন। বাইরের থেকে বুঝতে পার। যায় নায়ে তত্তেরের পাগরগুলি সব ব্যথিয়ে উঠেছে এবং হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলায় দেখবেন যেন কোন দৈতোর জংস্বপ্লের মত সেহ পাথরগুলি শুমরে গুমরে কেদে উঠছে স্মার সেই ভূমিকম্পের টানে সেই পাথরগুলি তলিয়ে গেছে। আমাদের সমাজব্যবস্থা তেমনই সেথানে ভূমিকম্পের সম্ভবনা আছে। সেই অগ্নিগর্ভের সম্ভাবনার ' ডিব্লে আছে। স্নতরাং আজ্ঞকে এতদিন পরে যথন এই বিশ আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করেন

না এমন কেউ যথন নেই আমরা যথন সবাই তাকে সমর্থন করি অস্তত একটা ধাপ অগ্রগতি হিসাবে এটাকে যথন আমরা সমর্থন করি—কিছুটা আগিয়ে যাওয়া যাবে। নিশ্চয় সমাজতয় বলে নয়, আমার বদ্ধ শহরবাবু বলেছেন এটা সমাজতয় নয়, এ একধাপ অগ্রগতি। যে কথা আমার নেতা আগের দিন বলেছিলেন যে সবাইকে চাকুরী দিতে পারি না বলে তো কাউকে চাকুরী দেবো না একথা তো হতে পারে না। অতএব সমাজতয় করতে পারছি না বলে বিলটা করবো না এতো হতে পারে না। স্তরাং বতটা অগ্রগতি হয় নিশ্চয় সেটাকে আমরা সমর্থন করি। কাজেই অগ্রগতি হোক এতো কারও কোন ছিমত নাই। সেইজক্য আমি আবার অফ্রোধ করবো যে আমাদের নেতা অবশ্ব বলেছেন তব্ও আমি অফ্রোধ করবো যে আর একবার ভেবে দেখুন—আমাদের বিচ্ছিয়কামী বলে মনে করবেন না। কেন্দ্রের প্রতি অবিশ্বাসী বলে মনে করবেননা, আমরা যথেই বিশ্বাস রাথি—আপনারা সমস্ত বিশ্বাস নেবেন না। আমাদের জক্তও কিছু বিশ্বাস রাথ্ন—তাতে ঠকবেন না। সেইজক্য আমি আপনাদের অক্রোধ করবো যে আপনারা আমাদের এতো অবিশ্বাস করছেন কেন। আমরা যথন বলছি যে কোন টেট লেজিসলেচারের পাওয়ার থাকলে কি অস্ববিধা। এই যে একজন মাননীয় বন্ধ বললেন মধ্যপ্রদেশ পাশ করেছে তাহলে এথানে ক্ষতি কী? What Bengal thinks today India thinks tomorrow.

একথা কি মিথা হয়ে যাবে। অন্ত দেশ বাংলাকে যে গৌরব দিয়েছিল আজ বাংলাদেশে দেশবন্ধুর দৌছিত্র যথন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথন সেই গৌরবকে অন্তর তুলে দেবার দরকার আছে কি ? আজকে আর একবার রি।পটেড হোক না কেন যে What Bengal thinks today India thinks tomorrow.

বাংলা আবার এই আইন কনক না কেন—এই আইন করার ক্ষতি কি আছে। আমি বেশা বক্তৃতা করতে চাই না—আমি এই কথা বলে আমাদের এটামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করিছি—আপনি আমাদের আর একবার প্রযোগ দিন—বাংলার আইনসভায় এটা পাশ হোক—আমরা অনেক প্রগতিশাল আইন পাশ করেছি এই বিধানসভায়। অনেক ইতিহাসের স্বাক্ষর এই বাংলদেশের বিধানসভায় রয়েছে। এখান থেকে এই প্রগতিশাল আইন পাশ করার গৌরব আমরা অর্জন কার না কেন। তাতে কেন্দ্র শক্তিশালী হবে। এবং আমাদের বিশ্বনাথ-দা বলেছেন যে যদি কেন্দ্র অন্তর্রক্ষ মনে করে তাহলে আমরা মানতে বাধ্য হবো—তা আমরা মেনে নেবো। স্ক্তরাং এই কথা বলে বিশ্বনাথবার যে এটামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন তাকে সমর্থন করে এই বিলের যে মূল উদ্দেশ্য সেই মূল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে আমার বক্তব্যকে কেউ ভূল বুক্বেন না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র চাকীঃ শ্রাছের উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সমাজে স্থার বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সমাজে সমাজতর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং এই বিশাল ভারতবর্ধের সমস্থা, যে ৫৫ কোটি মাছ্রম পুগছেন এই বিশাল দেশে, এই বিশাল সমস্থা আমরা যদি সমাধান করতে না পারি তাহলে অদ্বর্ধারতে সমস্ত দেশব্যাপা যে সশস্ত বিপ্রব স্থান্ধ হবে, যে রক্তাক্ত সংঘর্ধ স্থান্ধ হবে দেশব্যাপা বে সশস্ত আমাদের নিশ্চয় সচেতন থাকা দরকার এবং সেই বিশাল ভারতবর্ধের এক অংশে শুধু পশ্চিমবঙ্গে যদি আমরা স্থায় বিচার প্রতিষ্ঠা করি তাহলে সমস্ত ভারতবর্ধের সমস্থা সমাধান হবে না এবং সমস্ত ভারতবর্ধের মধ্যে আর এক প্রান্থে বিদ্যালন । এবং সমস্ত ভারতবর্ধের সমস্তা সমাধান হবে না এবং সমস্ত ভারতবর্ধের মধ্যে আর এক প্রান্থে কালন । এবং সম্ভ ভারতবর্ধের সরকারকে ইনসিপ্ত কলন । ভারতবর্ধের প্রধানমন্ধ্রী যিনি সমস্ত পৃথিবীর শোষিত মাহুবের মুক্তির আলো বলে থাকে আমরা



করি, সেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে যদি আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকে তুলে দিই তাহলে নিশ্চয়ই সমস্ত ভারতবর্ষে একট সঙ্গে ভায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই উদ্দেশ সাধন করবার জল যে বিল আজকে উত্থাপিত হয়েছে সেই বিলকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি, যে প্রস্থাব এসেছে সেই প্রসাবকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি এবং সেই সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য়, মাননীয় উত্থাপক মহাশ্য় ও মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়ের কয়েকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মছি। এই প্রকাব থেকে বিল পাশ হওয়া অবধি সময় পর্যন্ত আমরা পরিকারভাবে দেখবো এই সব অথের চ্ডামনীরা याजा मारुवामत विक्षा करत निरक्षामत मन्नामत अशीयत श्राहम, मन्नामत मीमा वाफिरवाइन, অর্থের সীমা বাভিয়েছেন তারা যেন এই সময়ের মধ্যে তাদের সম্পত্তি কপোরেশন করে. কোম্পানী করে, বিক্রী করে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে আমাদের বিলের উদ্দেশকে বাথ করে না দিতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্মুখ্যমন্ত্রী যেন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমি আরো বলতে চাই সেই সজে যেন আমাণের মুখামল্লী, উত্থাপক মহাশ্য় যেন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গ্রামাঞ্চলে যে সীমা নিধারণ কবে দেওয়া হয়েছে পাট ধার। আর সামঞ্জন্ত ু রেথে সহরের সম্পত্তির যেন সীমা নির্দ্ধারণ করা ২য়, তানা হলে সহরের লোকের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের লোকের মধ্যে একটা ভূল বোঝাবুঝি, সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একই লোকের সহরে সম্পত্তি আছে এবং গ্রামেও সম্পত্তি আছে। গ্রামে সিলিং এ সম্পতি রাগবে, শহরের সম্পতি সিলিং-এর সীমার মধ্যে রাথবে, এই ব্যবধান যেন কোনরকমে না হয় সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকশণ করছি। যার গ্রামে ১০০ বিঘা জমি আছে, ৫০ বিঘা জমি রেখে তাকে বাকিটা ছেছে দিতে হল, ঐ একই লোক সম পরিমাণ সম্পত্তি হটি সিলিং-এর জক্ত হ'জায়গাতেই সম্পত্তি রংখল এটা নিশ্চয়ত কায় বিচারের প্রিপ্রেক্ষিতে বিচার হওয়া উচিত সেদিকেও খামি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তরোধ করছি তিনি যেন আমাদের আছেয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেন ওধু সহরের সম্পত্তির সিলিং করে নয়, ব্যাঙ্কে যে ব্যাঙ্ক ব্যাজেন আছে তারও সিলিং ঘোষণা করতে হবে এবং ব্যাঙ্কে ব্যাক্ষ ব্যালেন্স জমিয়ে রেথে আমাদের আইনকে ফাঁকি দিয়ে এইসৰ ধন-চূড়ামনী বড় লোকেরা যেন তাদের সম্পত্তি আ'র বাড়াতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখেন এবং শুধু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের উপর নয়, গোল্ডের উপরও সিলিং করবার জক্ত আনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অগ্রেরিধ কর ছ। ব্যাক্ষ ব্যালেন্স-্গাল্ড সিলিং নির্দ্ধারণ করার পরে এই আহন যাতে কাঁকি দিতে না পারে সেদিকেও যেন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি জাকর্ষণ করেন। আমরা ভূমিসংস্কার আইন করেছি, কিন্তু দেপতে পাচ্ছি অনেক মন্ত্রী, অনেক সদস্তা, অনেক সরক।রী কর্মচারী সেহ আহমকে কাকি দিয়ে অনেক বেশী সম্পত্তি রেথে দিয়েছেন। আমি তাই এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অভরোধ করছি গদি আমাদের মন্ত্রীদের মধ্যে কারে। সহরের সম্পত্তির সীমার অনেক বেশা সম্পত্তি থেকে থাকে, যদি কোন মাননীয় সদস্তের সহরের সম্পত্তির সীমার অনেক বেশা সম্পত্তি থেকে থাকে, যদি কোন মুবকারী কর্মচারীর সীমার বেশা সম্পত্তি থেকে থাকে তাংলে উ!দের কাছে আমি সাদর আহ্বান আনাচিছ যে আত্মন আমরা এই উদাহরণ সৃষ্টি করি যে হোয়াট বেগল থিগস টুড়ে ইণ্ডিয়া থিংকস্ সংখ্যা, এই সত্য আবার প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম আপনাদের সম্পত্তি স্বচ্ছায় কিছু কিছু ছেড়ে দিয়ে ্র ফ্রির হাতে তুলে দিন এবং তুলে দিয়ে আমাদের এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং যে উদ্দেশ্য ্নীয়ে এই বিল আনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের অতকুল আবহাওয়। তৈরী করুন, এই আহবান রেপে মানি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**িমঃ ডেপুটি স্পীকারঃ** এই মোশান আলোচনা করবার জন্ম যে চ'ঘণ্টা সময় নির্ধারিত 'ছিল ত। প্রায় শেষ হতে চলেছে, কিন্ধ এখন কয়েকজন স্পীকার বাকি রয়েছেন। সেইজন্ম আমি এই হাউসের সেন্স চাইছি যে আরো টাইম বাড়িয়ে দেব কি না। According to Rule 290 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, "the Speaker may after taking the sense of the House increase the time not exceeding one hour when any motion being moved".

[6-20-6-30p.m.]

**জীভবানী প্রসাদ সিংহবায়** : মাননীয় অণ্যক্ষ মহাশ্য, আমাদের ভূমিসংখার ও ভূমি সদ্ব্যবহার এর মন্ত্রীদয় যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। আসোচনা গুনলাম। আলোচনা খনতে গুনতে মনে হচ্চিল যে এই প্রস্থাবের বিরুদ্ধে কেউ নন, যদি আমর। এই বিধানসভা থেকে একটা আইন পাশ করি, সেইরকম মনোভার গড়ে উঠেছে। একটা সংবিধানগত প্রশ্ন উঠেছে। সংবিধানগত প্রশ্নের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি এবং আপনার মাধামে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি। আজকে আমাদেব মাননীয় মুখামন্ত্রিমহাশ্র যে কথা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিসংস্কার করা, ভূমি গ্রহণ করা এবং আরবান সিলিং ঠিক করে এঞ্জি যে জটিলতার মধ্যে এসেছে, আমার যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে এসমুস্ত জটিল অবস্থা নির্দ্ধের ব্যবস্থা হতে পারে যদি কেন্দ্রীয় আইনসভা দেখানে হারা দায়িত নেন, বিশেষ করে আক্রকে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে ভমিসংস্কার করার উপর আইন পাশ করা হয়েছে সেখানে ভ্রিসংস্কার বাদের জন্য এবং ভ্রিসংস্কার ্য উদ্দেশ তার মধ্যে তফাত থাকছে, পার্থকা থাকছে। সেজক্ত ভমিসংস্কার আইন বিভিন্ন রাজ্যে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আজকে সেই সেই বাজ্যে প্রশ্ন উঠেছে এবং আজকে আমাদের এথানেও সেই প্রশ্ন উঠেছে। কথা হচ্ছে, আজকে একথা ভাবা দরকার আছে যে কথা মাননীয় মথামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে সম্পত্তি রেথে শুধ মাত্র একটি রাজ্যের কথা ভেবে এইরকম আইন পাশ করা যাবে কি না ? সর্বশেষে সংবিধানগত যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের যে clarification সেই clarification-এ যদি রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ছটো আইনসভাকে একই ধরনের উদ্দেশে আইন পাশ করে তাগলে সেথানে কেন্দ্রীয় সাইনসভার যে আইন সেই আইনকৈ মেনে নিতে হবে এবং ভূধ এইটুকুই নয়, যদি রাজ্যের আইনেব সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকে তার কমন লেজিসলেশন যুগুলি সেগুলি মেনে নিতে হবে। তা যদি থাকে তাহলে আমরা জটিলতার মধ্যে যাচ্ছি কেন ? কেশ্ন কোন সদস্য মনে করেছেন যে সময়ট। বাভবে। যদি এটাই বিতর্কের ইস্নাহয় তাহলে এদিক থেকেও নতন বিতর্কের স্প্রিহতে পারে এবং সময় বাড়তে পারে। তাই আমি একটা কথা বলতে পারি, শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথবারর কথা, এবং আরো আনেকে যে কথা বলেছেন যে, আছকে যে আইন আমরা চাইছি এবং যে আইনের ক্রত কপ দিতে চাইছি সেটা ক্রততর করার জন্ম অস্ততঃ এই আইনসভা থেকে একটা অন্তরোধ প্রস্থাব কেন্দ্রীয় Parliment-এ দেওয়া উচিৎ এবং সেই সময় বেঁধে দেওয়া উচিৎ যে অত্যন্ত জ্রুততার সঙ্গে এই আইন পাশ করা হোক। সেই সঙ্গে একটি কথ: 🗻 আপনার মাধ্যমে বলবো, সেটা হচ্ছে যে, আমাদের দীপ্তিবাব অবশ্য সেটা পরিষ্কারভাবে এখায়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন, আমি সেটা সমর্থন করছি এবং একথা অনেক সদস্য এখানে রাখতে 💆 करत्रहान वरः जाः मामखश्रु वरलहान, ्माने श्रष्ट चात्रवान मिलिः-वत्र कथा। वह मिलिः-व কথার ফাক দিয়ে গ্রামের জামর ্য মলা দেই মূলোর দঙ্গে শহরের জমির যে মূলোর তফাৎ এই রুক্ম কথাবার্তা যা গুনছি, Model আমার কাছে আসেনি, তবে যা কিছু গুনেছি বা জেনেছি. তাতে এইরকম তফাং যেন না হয়। এইরকম তফাং যদি করা হয় তাহলে গ্রামবাংলার মাহুষের কাছে 🎮 প্রান্ন রয়েছে ছটো নাগরিকতোর প্রান্ন ভূলেছেন, গ্রামের মাচ্য বিভীয় নাগরিকভোর প্র



ভূলেছেন। এই প্রশ্নটা টিকে থাকবে, জিইরে থাকবে। একথা পরিক্ষারভাবে ঘোষণা করতে হবে এবং এই আইনসভার আলোচনা করতে হবে, আজকে বলতে হবে যে শহরে যাঁরো বাস করেন তাঁর যে সম্পত্তি সে সম্পত্তি যেভাবেই অজিত হোক না কেন সেই প্রসঙ্গে যতে চাইছি না সেই সম্পত্তির মূলামানের সঙ্গে প্রামের যে সম্পত্তি তার মূলামান খেন একটা নিত্তিতে ওজন করা হয়, এটা যেন তুইরকম না হয়, এই কথা আপনার মাধ্যমে এথানে রাথতে চাইছি।

ততীয়ত, অনেকে বলতে চেষ্টা করেছেন আমার থব ভালো লেগেছিল, আমার বন্ধ সতাবাবর कथा थेव मत्नार्याण निरंत्र अनुनाम, थेव जाला नागला, जामार्गित मर्धा त्कानत्कम मः नग्न वर्षः সন্দেহ নেই যে আমাদের সি. পি. আই. বন্ধুরা তারা ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আন্তাহীন কিন্তা কেন্দ্রের ন পার্লামেণ্টের প্রতি আন্তাহীন একথা আমরা কোন ক্রেটে মনে কর্বছি না, আর ঘাঁবাও মনে করছেন না । যদি কোনবক্ষ মনে করার অবকাশ ঘটে থাকে এই আইনসভার মধ্যে - আমার মনে 📭 হয় সেরকম অবকাশ ঘটেনি, আমাদের যে আলোচন। সেই আলোচনার মধ্যে এটক শুধ বলতে পারি, এখানে কোন কোন দলের সদস্য বা সদস্যা বা সেই পার্টির পক্ষ থেকে প্রসাব উঠেছিল সেই কথাটা আরবান সিশিং-এর জন্ম নয়, অতান্ত বিনয়েয়ে সঙ্গে জানাতে চাই এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদের ১৯৬৭ সালে তার ১০দফ। যে কর্মস্থতী সুই কর্মস্থতীর মধ্যে এই কর্মস্থতী ছিল। সেই কর্মসূচী হচ্ছে, শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করে দেওয়া। যদি কোন সদস্য বা কোন রাজ্যের বিধানসভা বা কোন দলের সদস্য বা সদস্যা তিনি এই প্রস্থার প্রবর্তীকালে এনে থাকেন সেটা অহাত্ত ধলবাদার্হ। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে ১০ দফা কর্মস্টীর ভিত্তিতে আনাদের কংগ্রেসকে নতন করে তৈরি করেছেন আমাদের নেতা হালরা গানী। যে চিভা হয়েছিল, ১৯৬৭ দালে নিবাচনের পর এবং তার পরবর্তীকালে দেটা একটা জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছিল একণা ভাববার কোন অবকাশ নেই। আমরা চিন্তা করেছি এবং কংগ্রেসের স্বস্থরের ক্ষারা একথা চিন্তা করেছেন। একথা বলে আপনি আমাকে বলবার স্তযোগ দেবার এক আপনাকে ধক্তবাদ জানিয়ে শেষ কর্বছি।

জীবীবেশ্ব বায় ঃ মাননীয় উপাধাক মহাশ্য, বর্তমানে বিধানসভায় যে প্রফাব শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করার জন্স এসেছে এই প্রস্থাবকে আমি আগরিক ওভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমর্থিক ওভেচ্ছ। এবং অভিনন্দন জানাই এই কারণে যে এই প্রথাবকে ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক বলে আমি মনে করি। স্থার, সি. পি. এম.-এর বন্ধর। আজ অপ্রিসানে বদে নেই. থাকলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে আমরা এই পরিষদায় গণতত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের দেশে বিপ্লব আনতে চাই। আমরা রক্তাক্ত বিপ্লবে কোনসময় বিশ্বাসী নাহ। অভিংসা পঞ্য সমাঞ্চন্ত্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে বিপ্লব যা আমর। করছি ভারা থাকলে তা দেখতে পেতেন। আবে আজে যে প্রস্তাব আনো হয়েছে তাতে আনাদের দেই বিপ্রব দাধিত হবে বলেই আমি মনে করি। স্থার, বর্তমান গ্রামবাংলার দিকে যদি আমরা তাকাই তাইলে দেখতে পাবো ছমির সিলিং 🎙 বাহয়েছে। তাতে শহরের লোকের প্রতি গ্রামের লোকের একটা ঈর্ধ। ছিল। সামরা যথন <sup>আ</sup>্রিকসানের সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি তথন গ্রামের লোকের কাছে সামাদের কৈফিয়ং দিতে শংখ্যী। ঠারা বলেছেন, আপনারা ৩৪ গ্রামের জমির উপর সিলিং করেছেন কিন্তু শহরের 👫 ভির সীমার ব্যাপারে আপনারা কি করছেন ? আমি আজ আনন্দিত এই জন্ম গ্রামে 🌱 গলে তাদের বলতে পারবো যে আমরা শহরের সম্পত্তির সীমা গৈধে দিয়েছি বা তাদের সম্পত্তির ্র সীমারেখা সেটা আমরা টেনে দিয়েছি। স্থার, গ্রামের লোক আজ যদি শহরে আসে তাহলে पश्तात होकिका, शाष्त्री, वाष्ट्री तमत्व होत कि भ भौतिश्य यात्र । हा तमत्व अखावह है हात्मत

ন্ধি হয়। তারা মনে করে শহরে যেসমস্ত ব্যক্তিরা আছেন তাঁরা স্বর্গের নন্দনকাননে বাস করেন, আর আমরা মফংস্থলে যারা বাস করি আমাদের থরের চাল নেই। ভাঙ্গা চালের থরে গুয়ে গুয়ে তারা যে ক্যোৎস্থার আলো উপভোগ করেন তাতেই তাদের আনন্দ।

[ 6-30-6-40 p.m. ]

আমরা মনে করি এই ইবার মূল কারণ হচ্ছে ধন-বৈষম্য। শহরে যে সম্পত্তি, ধন বাঁধা আছে এর সীমা যদি নির্ধারণ করে দিতে পারি তাহলে গরীব প্রামবাংশার জনসাধারণের, কুলি মজুরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং তারা নিশ্চয়ই স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করতে পারবে। আমি মনে করি যে শুদু শহরের সম্পত্তির সীমা নির্দারণ করে দিলে চলবে না, কলকার ধানার মালিকদের চা-বাগিচার মালিকদের সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ান্ত করা দরকার এবং এগুলি যদি রাষ্ট্রায়ান্ত না করা যায় তাহলে সেইসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ধন জমা হয়ে থাকবে। এই ধন-বৈষম্য যদি দূর করতে না পারি তাহলে আমরা যে সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেতে চাচ্ছি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। সেজন্ত আমরা মনে করি শুদু শহরের সম্পত্তির সিলিং নয় পরবর্তীকালে কলকারথানা, চা-বাগিচা, কয়লাথনি সমস্ত কিছু রাষ্ট্রায়্ত করব এবং আমাদের যে ধন-বৈষম্য আছে তা দূর করব এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব এই কণা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করহি।

শ্রীপরেশ চক্ত গোস্থামীঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাজকে এই যে প্রস্থাব ভূমি রাজস্বমন্ত্রী এনেছেন আমি এই প্রস্থাবকে স্বাস্ত্বলে সমর্থন করছি। কারণ, এই প্রস্থাব দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা স্থানিদিই পদক্ষেপ বলে আমি বিখাস করি। ইতিহাসের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে মামর। অনেক দিধা, সঙ্কোচ, অনেক চিফা ভাবনা করেছি কিন্তু আজকে যে স্থাচিতিত সিদ্ধান্ত প্রহাচ কেরিছি সেটা হচ্চে গ্রামবাংলাব মত শহরেরও সম্পত্তির সীমানিধারণ করতে হবে। সামরা দেথেছি—

ঐ যে দাড়ায়ে নত শির মান মূথে লেথা গুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী।

একদল ঐ গ্রামাঞ্চলের দাবিদাকে অপমান করে গ্রামাঞ্চলের সম্পদকে শোষণ করে শহরে ভোগ সম্পদ দুটিত করেছে, স্থাম্পেন আব এই দির কারার ছুটিয়ে এই শহরের বিলাস বালগ্যকে বিশ্বের দরবারে একটা উপহাসের বস্তু করে ভুলেছে, আর একদিকে আর একদল গ্রামাঞ্চলের দিনের পর দিন এক ফোঁটা জলের অভাবে শ্বিক্তিয়ে মরছে, তাদের মাঠের ফসল সেচের অভাবে ফলছে না। আমরা দেখেছি শহরের উজলা এবং চাকচিক্য গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রকে আরো লজ্জা দিয়েছে। আমরা ছিধা করেছি, ভেবেছি শহরের সম্পানশালী লোকের গায়ে কি হাত দেওয়া যাবে ? আককে প্রীমতী ইলিরা গান্ধী যে আহলান জানিয়েছেন দেশের দারিদ্রকে হঠাবার জল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারে সেই আহলানে সাড়া দিয়ে শহরের সম্পত্তিয় সামা নির্দারণ করার জল্প এগিয়ে এসেছেন। অফুলির আহলানে সাড়া দিয়ে শহরের সম্পত্তিয় সামা নির্দারণ করার জল্প এগিয়ে এসেছেন। অফুলির প্রস্তাবকৈ সমর্থন করার সপ্তে সত্তেন করতে গাবিনি ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দেশবন্ধু চিন্তরপ্তনের কথা আমরা জানি অনেক দিকপাল মহানায়কের কথা যারা গ্রিচ্চবর্গের বুকে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং এই বিধানসভাকে সচকিত্ব করে ভুলেছিলেন। আজকে দেশবন্ধু চিন্তরপ্তনের দৌহিত্ব প্রীসিদ্ধার্থশকর রায় আমাদের



745

মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর মধ্যে কি বিধা এসেছে শহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করার জফ ? এরজফ যে বিশিষ্ঠ পদক্ষেপ দরকার আমার মনে করি তাঁর মধ্যে সেই বিশিষ্ঠতা আছে এবং সেটা তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন। তাইলে তিনি কেন বিধা করছেন ? আজকে যে যুগের আহ্বান, কালের আহ্বান সেই আহ্বানকে সম্পূর্ণ রূপায়িত করতে নিজেদের ঘাডে সমস্ত দায়িত্ব নেবার জফ, গৌরব নেবার জফা বিধানসভার মাননীয় সদস্য যাঁরা আছেন তাঁরা কি এই কাজ করতে পারতেন না? বিধায় ভূগছেন কি আমাদের বিধানসভার সদস্যকৃত্ব ? কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে কথা বলেছেন সেটা অতাক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইউনিফ্রমিটি। শহরে বেণার ভাগ একটা সমতা, সমস্ব রাজ্যে একটা নির্দিষ্ঠ হারে নির্দিষ্ঠ মানে যে সিলিং নিগারিত হবে একথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা প্রবণ করিয়ে দিতে চাই ভূমি রাজস্ব মন্ত্রিমহাশয়কে যে মহারাষ্ট্রের সম্পদ আর পশ্চিমবাংলার সম্পদ এক নয়। উড়িয়ার সম্পদ আর পাঞ্চাবের সম্পদ এক নয়। সেই সম্পদেব সিলিং একটা নশেব সম্পদের উপর নির্ভর করে। আমি একটা ছোট কবিতা এগানে বলচি

মাধব বহতঃ,
মিনতি কবিতোব
দেই তুলসি তিল
দেহ সঁমপিলু
দয়া জো হ
ভোডবি মোয

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আত্মসমপণ করছি ঠিকই। কিন্তু আমরা আশা করতে পারি বাতে ঠিকমত বিচার হয়। আমাদেব নায়া যে অধিকার সেটায়েন পাই। রাজ্যের যে সম্পদ আছে সম্পদ সীমা বাডাব দিকে নজর রেখে যেন তা বিবেচনা করা হয় যাতে আমাদের পশ্চিমবাংশা এগিয়ে যেতে পারে। আমি মথামন্ত্রী ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার জন্ত অভরোধ করে আমার বক্তব্য শেধ করছি।

Shri Sankar Ghose: Sir, I rise to support the Resolution before the House This is a historic Resolution and it is very gratifying to see that the entire House has supported this Resolution. In passing this Resolution we are proceeding logically. Having passed a Bill for imposing a ceiling on agricultural land, it is in the fitness of things that we pass a Resolution for imposing a ceiling on urban property. This will do justice between the rural sector, and the urban sector. The social justice that we contemplate must not create any imbalance between the rural sector and the urban sector.

Under this Bill we want to give power to the Centre to pass the necessary legislation. We have seen the various socio-economic measures which the Central Government have already taken. When we give power to the Centre it is not because we do not have faith in ourselves but because we want to take the path which will be for the well-being of all.

The measure that we recomend to the House is that there should be a Contral Replation in order that we may have not piecemeal socialism but an all-India kialism. If we have a State legislation there will be scope for evasion. As ou all know, big monopoly houses are in the city and they can distribute their properties in various States. We must have an all-India ceiling and it is for by this reason it is essential that a Central legislation should be passed

In a matter like this, namely, in its matter of the introducing socialism there is no question of any confrontation between the States and the Centre;

because the Centre have passed which have become milestones in India's quest for establishing socialism. We have found that the Centre have nationalised Banks, have abolished privy purses and have changed the Constitution to make it a living document.

This is a Bill which will transform our political democracy into socialistic democracy. Criticism of political democracy has always been that it is unable to change the property relations. But we seek to establish through a measure like this that representative institutions are powerful enough, are potent enough to transform political democracy into a socialistic democracy.

[6-40-6-50 p.m.]

The political democracy that we have got gives us power to effect socioeconomic changes, gives us power to effect changes in property relations. Now,
we want to give power to the Centre because of the faith that the ruling party
in the Centre is wedded to the policy of the imposition of urban ceiling. This
policy has been agitated in the Congress for a long time. In 1962 this proposal
was mooted. In 1964 at Guntur some Congressmen said that there should be
an urban ceiling. Then again, in the 10-point programme of the Congress in
1967 the item regarding imposition of urban ceiling was included. Eventually
in our 1971 election manifesto this was one of the items.

In passing a resolution like this we redeem our pledge to the people. In passing a measure like this we show that our political democracy is powerful enough to effect changes peacefully, that our Constitution can implement the Directive Principles, that is to say, ensure that there will be no concentration of economic power whether in the urban sector or in the rural sector.

Our Constitution is not a document which is to be rejected lock, stock and barrel, but it is a living document. It is not a static document. It is a document which expresses the aspirations of the people and through this document socio-economic changes can be effected. It is for this reason that this measure is a historic measure. It is a revolutionary measure because it changes the economic structure of society peacefully. Thereby, it makes political democracy stable.

In West Bengal we have seen that extremist views and extremist ideologies gained ground because political democracy could not deliver the goods. But it has been established now, particularly it has been established by the efforts of the Prime Minister, that through political democracy economic changes are possible.

Today we live in a time when change is inevitable. The only question is how to bring about the changes. It has been established that these changes can be brought about peacefully through the Constitutional machinery, through revolution in the legislative field and not by any revolution in the streets. If we can pass a measure like this and give power to the Centre change the property relations, give power to the Centre to decrease the concentration of property in the urban sector, then we can effect socio-economic changes and we can establish that our democracy can be transformed into a social and economic democracy. That is the great challenge of the time. It is gratify to see that this House has taken up this challenge.

People have given us power and people have voted the members of this House to power because they have a lot of faith in peaceful means. They wanted peace and they wanted progress. Because of the bitter experience that they have gone through during the last 4 or 5 years they consider it essential that changes are effected peacefully through the constitutional machinery, through the legal machinery. Now we have got through a measure like

this, the power to effect changes in our society, to restructure our society, to refashion our policy through the constitutional machinery. It is a matter of rejoicing that we have a Resolution of this nature.

Some criticism has been made as to why we do not pass an Act here in this House itself. We could pass such an Act but on that our Chief Minister has explained the complications that may arise and the necessity of having an all-India legislation the necessity that we should not have piecemeal socialism but an all-India socialism. Now the land tenure systems in the differnt parts of the country as different and the land tenure systems being different the agricultural ceilings that we have in different states can be different. But so far as arban property is concerned, urban property is owned by people who own property in diverse States, unlike generally in the case of agricultural land. This is the basic difference so far as agricultural and urban property are concerned. Urban property is owned by big people who have property in diverse States, unlike agricultural property and, therefore, in the case of agriculture when there are different systems of land tenure and when the property of a person is mainly located in one particular State there can be a local ceiling. But so far as urban property is concerned there has to be a national ceiling. otherwise there will be evasion, there will be circumvention of the law. A person can satisfy a ceiling in a particular State but if in another State there is no ceiling then he can circumvent the law.

Therefore, I commend to the House the proposal of the Chief Minister that we must give the power to the Centre and the reason that the Chief Minister has given I hope, has satisfied the House. I support the resolution and I say, that in passing this resolution we shall be redeeming our pledge to the people. In passing this resolution the Congress Party which had supported the measure of this nature in 1967 at New Delhi and then in 1971 in its election manifesto, is redeeming its pledge to the people.

I hope that the resolution we may pass would be unanimous. In passing such a resolution we will be giving effect to the socialistic dream of Deshbandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhas Chandra Bose, a dream of socialism to which later Jawaharlal Nehru had given a political shape and now the dream is being realized under the leadership of our Prime Minister, Indira Gaudhi.

Because of the abundant faith we have got in the Centre and because of complication that may arise if local enactments are passed, I recommend to the House that we pass this resolution calling upon the Centre to enact a proper legislation, an All-India Bill. To avoid evesion and circumvention, it is desirable that the Centre should be given the power. With these words 1 commend this resolution for acceptance of the House

ডাঃ জয়নাল আবেদীন ঃ মাননীয় উপাধাক মহাশ্য, আপনি হানেন গত ৫ই এপ্রিল সংবিধানের উপর আমর। যে রিজলিউশন নিয়েছিলাম সেদিন আমি বলেছিলাম যে, যে রিজলিউশান মাদের এই সভায় গ্রহণ করছি এটা একটা উল্লোচন বা দর্বছা খুলে দেওয়া মাত্র এবং সেদিন ফ্রেমান খুলে দেওয়া হয়েছিল আজকে আমরা দেখছি একের পব এক প্রগতিশল আহন বিধানসভায় বর্মাছি এবং দেশের মাজ্যের কল্যাণের জন্ত আইন পাশ হচ্ছে। রবীক্রনাথ বলেছিলেন, পশ্চিমে জি খুলিয়াছে ছার। আজ আমি বলি, সংবিধানে আছি খুলিয়াছে ছার মেথা হতে সবে আনে উপালা আমাদের বিধ্নাথবাব ছটি প্রেটে এই রিজলিউশনের একটু সমালোচনা করেছেন। জামাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিদারভাষায় সংবিধানের অবত্ব। বলেছেন। ভূমিসংস্কার আইনের মতো না করে কেন পালামেন্টের হাতে দেওয়ার এই পরিকল্পনা কেন এই প্রণ হিনি ভূলেছেন। দেলামি নিজে মনে করি ভূমিসংস্কার আইন স্বভারতীয় আইন এবং পালানেন্ট প্রণীত আইন হতে।

তাহলে ভাল হতো। আজ ভূমিসংকারে পশ্চিমবন্ধ যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে আশা করি অন্যান্ত অন্ধরাজ্যগুলি সংবিধানের ডাইরেকটিভ প্রিলিপলকে গুরুত্ব দিয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্ধ ভূমিসংস্কার আইন কেন্দ্রের হাতে দেওয়া হয়নি বলে এটাও দেওয়া হবে না এই যুক্তি অযোগা বলে মনে করি। আমরা কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ভারতের একই সংবিধান এবং ভারতের মান্তবের জন্ম একই আইন হওয়া উচিত। আজকে ভূমিসংস্কার আইন পার্লামেণ্টে প্রণীত হয়নি বলে এটা পার্লামেণ্টে দেওয়ার যুক্তি নেই এটা আমরা ঠিক বলে মনে করি না। 16-50—7-00 p.m. ]

কিন্তু এই কথা মানি ভূমিদংস্কার আইন যেভাবে বিভিন্ন অপরাজ্য থেকে আসছে পিসমিল হিসাবে এটা যদি পার্লামেণ্টের এক্তিয়ার বা দায়িতে দেওয়। তোত তাহলে আছকে যে আয়োজন হচ্ছে বা যে সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত আমর। নিচ্ছি এই হাউসে তাতে ভূমিসংস্কার আইনে অকুকু অঙ্গরাজ্যে আরো অগ্রগতি এবং সামগ্রিকভাবে ভারতে বৈষম্যাদ্র করবার জন্ম চেই৷ অধিকত্ব সাফলমণ্ডিত হোত। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম তার সঞ্চে সংস্থ ভারতের বর্তমান বৈষম্য, মান্তবে মান্তবে তফাৎ, অর্থ নৈতিক বৈষম্য এবং শোষনের সর্ববিধ ষভ্যস্ত এই সমস্ত উত্তরাধিকার্যতে আমরা পেয়েছিলাম আজকে তাই আমাদের নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নতন পথের প্রতিশ্রুতি যা দিয়েছেন এবং স্বাধীনতার আগে দেশবাসীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল এবং স্বাদীনতার পরেও আমরা যে প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে বারবার দিয়েছি এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি আমরা দেশবাসীর কাছে দিয়েছি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবার জক্ত একের পর এক উল্লোগ আসছে এবং আমরা মনেকরি এইটাই শেষ নয়, এরপরে এই বৈষম্য দুর করবার জন্স, এই অর্থ নৈতিক শোষণ দূর করবার জন্ম আরো প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন করবার আমাদের প্রয়োজন আছে এবং তাতে এই বিধানসভা কিন্তা ভারতবর্ধের পার্লাদেন্ট পিছিয়ে যাবে না এই পূর্ণ বিশাস আমাদের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য়, আপনি জানেন একটা ladlaw গ্রপ ষ্টাডি করেছিল ২৫টা দেশ নিয়ে যে এই বৈষম্য কতথানি। আমরা দেখেছি সেথানে ভারতবর্ষ তারমধ্যে একটি আউট অফ ২৫ কাণ্টিজ। যে পাচটা দেশে অর্থ নৈতিক বৈষমা, তারতম্য অত্যন্ত বেশী বিল্লমান এবং এই অর্থ নৈতিক বৈষম্য দুর করবার জন্য আমাদের সংবিধানে যে কথা বলা আছে আটিকেল ৩৯ (সি)-তে ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপাল সেটা যদি আজকে পালনের জন্ম আমরা এগিয়ে যাই—মতকৈধ হতে পারে পার্টি নিয়ে কিন্তু আমর। পিছিয়ে কেন আসর গ আজকে যে বন্ধুর। সংশোধনী দিয়েছেন তার মানে তো একটাই যে আজকে আমরা যে রিজলিউসন নিতে যাচিচ সেই রিজলিউসন কিছদিনের জন্ম পিছিয়ে যাবে এবং অন্তান্ত অঞ্চরাজ্য যদি একই সঙ্গে রিজ্ঞলিউদন না নেয়, দেণ্টারের উপর কর্তৃত্ব দেবার এক এবং তারা যা চিফা করছে একটা আইন প্রণয়নের জক্য সেটা পিছিয়ে যাবে। স্কতরাং আমরা এর সঙ্গে একমত নই। আমরা মনেকরি গুড়িত গতিতে ছুটতে হবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সতর্কভাবে। মেরে কেটে রক্তাক্ত বিপ্লবের যে পথ তার দক্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পথ কিছুটা বিপরীত ও বিলম্বিত। এই গণতান্ত্রিক্ পথেই প্রগতিশাল ব্যবস্থাগুলি নিতে পারা যায়। কারণ আমাদের সমস্ত মাচুষের সম্মতি নিতেইবে ধীরে হলেও, আন্তে হলেও নিদিষ্ট গতিতে: নিদিষ্ট লক্ষোচললে ডিরেল্ড ২ওয়ার কোন সম্ভবনা থী না এটাই আমরা মনে করি। যে সিদ্ধান্ত আমরা নিতে যাচ্ছি, যে রিজলিউসন এই হাউসে এসেছে তা অত্যন্ত সময়োচিত। মাননীয় সদস্য বিশ্বনাথবাবু যে কথা বললেন যে ভূমিসংস্কার আইন আগে করা উচিত ছিল আমি মনেকরি এই পরামূর্ণ সময়োচিত নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানের যে এই ব্যবস্থাই শেষ ব্যবস্থা নয়। আমরা দেথেছি গ্রামকে শোষণ করে শহর গড়ে উঠেছে। তামরা দেখেছি দর্বশরীরকে বঞ্চিত করে মন্তিক্ষে রক্তসঞ্চার করা হয়েছে।

The same that th

क्षानि महरत्रत এই देमात्रक, এই अहालिका, महरत्रत এই दिख्य आखरक आमारत्रत थर्व कत्रराक्ट हर्द এবং তা সাধারণ মাহুষের কাজে লাগাতে হবে। ৬৫ শহরের সম্পতির সীমা নিধারন করলেই । জাবে না, আমি মনে করি যেথানে সম্পদ কেন্দ্রীভূত আছে, যেথানে মাহ্য শোষণ করে আর । কৈছনকে বঞ্চিত করছে, কেন আমর এই সম্ভাবনা দেখব নাযে কয়লার থনির ব্যবস্থা যা হয়েছে কুন আমরা আশা করব না সেখানে প্রগতিশীল ব্যবস্থা নেওয়া হবে নাং যেখানে যেখানে গ্রাহুষকে বঞ্চিত করে ধনবৈষ্মার প্রত স্মষ্ট করে রাখা হয়েছে সেই সর জায়গায় প্রগতিশাল ম্মাইন করে সেই কয়লাথনিতে হোক যেখানে যেখানে উৎপানের যন্ত্র আছে সেখানে একের পর এক গ্রাঘাত করে সমাজে যে ধন বৈষ্ম্য আছে, যে অর্থ নৈতিক কনসেন্টে সন, ইকন্মিক পাওয়ার ব্ধানে কুন্দেন্টে ড হয়ে আছে এগুলিকে ধর্ব করে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা রাধ্ব. নইলে ভারতবর্ষ বাচবে না। আজকে ভারতবর্ষকে বাচিয়ে এশিয়ায় যে অশান্তির সম্ভাবনা আছে তাকে জন্মরারোধ করব এই সংকল্ল জামর। নিচ্ছি। সেজন্ম আজকে যে বাবস। আমাদের মাননীয় ্রিন্তাজন্ত মন্ত্রী, ভুমি স্থাবহার মন্ত্রী এবং ভূমিসংস্কার মন্ত্রী এই অধিবেশনে যে প্রকাব এনেছেন ক্রিক সকলেই আমরা সম্থন করেছি, স্বাগ্ত জানিয়েছি, নীতিগ্তভাবে কেউই তার বিরোধিতা করিনি কিন্তু প্রসিডিউরাল ব্যাপারে কিছু কিছু সমালোচনা এমেছে, আমর। মনে করি সমগ্র লব্ৰুব্ৰেষ্ট্ৰ স্থাৰ্থে আমাৰ বন্ধৰা তাদেৰ আপত্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰবেন এবং এই ব্যবস্থাকে স্বৰান্থিত করার জন্ম যাতে আমাদের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের কাছে পৌছে দিতে পারি সেই বাবন্তা তাঁরা গ্রহণ কববেন। জয় হিন্দ।

Shri Bholanath Sen . Mr Speaker, Sir, I support this resolution and in support of this resolution. I wish to make some requests to my honourable triends to consider certain points involved in this. Article 39 of the Constitution deals with the Directive Principles of State Policy and Article 39(c) says the State shall in particular, direct its policy towards securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. Article 249 says, 'Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws in respect to any matter enumerated in the State list specified in the resolution, it shall be lawful for the Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India". Then Article 252 has been mentioned by the Chief Minister, that is to say, the resolution should authorise to Parliament to make laws. The question today is not a question for this State only, it is a national question, namely, whether all over India there has been concentration of wealth in the shape of urban property or whether the concentration has taken place only in West Bengal. The point is that it is a national problem and both the Congress as well as the Communist Party of dia think that it is a national problem today and if we want to bring socialism this country, one of the way to do that is to bring down disparity between

Alfinancial resources of different classes of people. Now, one of the ways to region is to raise the standard of living of the poor and the peasants. The ray way is to take away from the people, who have more than what they juire—the surplus they have. Now, in order to destroy this disparity, the billing is being thought of. Now in Article 252 it is stated that if it appears to the legislatures of two or more States etc—it is very significant, that is to say, if it appears to the legislatures of at least two or more States. Now it is not the question of West Bengal land only where practically the land owners or jotedars are involved and jotedars of Andhra and Bombay are not involved. They are interested in the agricultural land. But the urban properties are such

that the people who are holding the urban properties in Calcutta are also hold. ing urban properties in Bombay. People who are also interested in holding urban properties in Bombay are also interested in holding urban properties in Delhi. Now we want to reduce the difference between a man and man, so far property is concerned and so far as we are capable of doing it at the moment. Now supposing we today pass the resolution by our. selves saving that a man is entitled to have 5 lakhs of property and no more in Calcutta. But in Bombay he will be entitled to 5 lakhs worth of property and no more. Bombay laws cannot be applied to the State of West Bengal, nor the State laws of West Bengal can be applied to Bombay. Therefore, a man in West Bongal having a lot of property here will have a tendency to take away the property from here and to convert the property into which ever form he likes and to take the property in Bombay, to take the property in Delhi and there will be concentration there, or in other words, if a man will have, say,5 lakhs of property here, and I assume for the moment that that is the States ceiling all over India, then in every State if he has 5 lakhs, then he will be more rich and more resourceful, he will have larger properties worth 5 lakhs in the whole of India, in all the States.

[7-00-7-10 p.m.]

But, if two or more States make a representation then the Parliament will be empowered to make laws for the States so that the States may adopt all. After in  $_{\rm the}$ Centre We know which is power. which is the programme, party in We. know we know everything. So there is no difference of opinion between the Indian Parliament and State Legislatures If the Union Parliament makes a law which will limit as for example, the amount of personal property to 5 lakhs-I am not saving that it should be to 5 lakhs - it might be 5 lakhs or 4 lakhs or 3 lakhsbut supposing that the Union Government says that this 5 lakhs is subject to this that he has not property, either in Bombay or in Calcutta, worth more than 5 lakhs, then both the States are taken into consideration. We cannot take into consideration the properties in Bombay Similarly Bombay cannot take into consideration the properties in West Bengal. These difficulties are there That is why it is a question of national importance. We ought to leave it to the Centre so that this national crisis which has arisen today - the difference between man and man the pauper who sleeps in the street and the man who sleeps in palace in every town in India should be abolished. Our programme is well known, the C. P. I.'s programme is well known and we are equally progressive in this respect. There is no difference anywhere between the Centre and the State. As some honourable members mentioned this that we had showed the path previously, I think, I am right in saying that what Bengal thinks today India will thinks tomorrow. We are the first one to pass the resolution as it is a national crisis and we give the Parliament the power tol legislate, and once this legislation is passed by the party which today believe in socialism, that cannot be taken away until and unless in the similar many two or more legislatures make a representation to that effect as per Ar 252(2). Unless both of them agree —say, there are two applicants—unless of them agree it cannot be abolished or amended or repealed of them agree it cannot be abolished or amended or repealed. There socialism is given a long lease because to-day we have the same kind programms with regard to urban properties and with regard to reduction difference between man and man. We are agreeable, we believe in this and w would like to see that our pelicies and programmes are implemented for some time to come at least and no power on earth can come and destroy this programmes and that is precisely the reason why I, in my humble opinion believe that it should be left to the State Legislatures and if any State should

take the lead, it is Bengal who should think first. Let West Bengal pass a resolution and I am sure, other provinces where the Congress is ruling to-day or has the majority of Congress and C.P.I combination, all of them will agree it is a national problem and the national problem should be solved on the national level. Once it is solved on a national level and unless a resolution is passed by two or more States as provided in Article 252(2), unless two or more States agree, there is no question of amending that law. That is the difficulty, I find, in pursuing a State law because we will not be able to bind the hands of the other States which have similar problems. After all let us stress it that the problem of West Bengal is Calcutta. There is hardly any city like Calcutta and You cannot find a city like this in Mysore, you cannot find Bombay or Delhi a city like this in Madhya Pradesh. Our problems are more or less similar to those of Bombay or Delhi where concentration of wealth is growing at a faster rate and there lie the sources of wounded teelings of the have-nots. We want to put an end to it as quickly as possible. We wish to put an end to this fast concentration of wealth in a few hands by treating this as a national problem and the problem has to be solved by the Parliament which requires our concurrence and that is why we wish to pass this resolution. I request honourable members of this House and specially the members of the Communist Party of India to see eve to eve with us and treat this as a national problem and as a parochial problem of this State alone. It is not the Jotedars of Bengal that are only involved. It is against the Birlas and the Tatas, the millionaires and the multi-millionaires who have buildings, multi-storeyed buildings, who are living in palaces - palaces which can be compared with the Ta1 Mahal, with any of the palaces of the Moghuls -with men in the streets of Calcutta. It is not a parochial problem. The problem is of the entire nation, and the nation must rise to-day and we should adopt and if I may say so, the members of this House—the Congress and the Communist Party—should think first and adopt this resolution and we should lead the opinion of the other legislatures so that it can be treated on a national level. Thank you.

Mr. Speaker: The Hon'ble Munister who introduced this resolution may exercise his right of reply.

Shri Gurupada Khan: Sir, I have nothing more to add to what I have already said. Our Chief Minister has fully clarified the position and our learned colleagues also have explained the whole thing very seriously. Sir, one thing is very clear that all the members are of the same opinion that there must be imposition of some ceiling on urban properties and that there must be some law or some Act which could impose such a ceiling to remove mequality and economic disparity in urban area.

With regard to Shri Biswanath Mukherjee's point raised by him in connection with the West Bengal Land Reforms Act. 1972 which has been recently passed. I have to say that there are different land tenure systems in different States. The law that we have passed in our State is applicable to our State only and not The Bihar or Madhy Pradesh or to any other State in India. These land tenure statems are existing in every State and the States have not authorised the arliament to enact such a law to impose ceiling on agricultural lands. Therefore, the Parliament has got no authority to pass such a law. But with regard to ceiling on urban properties, there is no exsting law and therefore we must have such a law so that we can proceed towards and reach our goal of democratic socialism as soon as possible through peaceful means under the able leadership of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. So there must be an Act which will be applicable to the whole of India. I cannot make out why they do not feel that there should be a Central Law to establish uniformity through out

the whole country so that nobody can take shelter in any other State to circumvent the law that has been promulgated in our State of West Bengal. [7-10-7-20 p.m.]

Sir, with regard to what Mrs. Mitra has said, I would like to state that our Assembly is progressive no doubt -I have got no doubt that our Assembly is progressive, but is it not a fact that the Parliament that has abolished privy purses, that has nationalised 14 banks, that has amended the Constitution with a progressive outlook, is also progressive? We must have confidence in our Parliament and the Prime Minister, we must have the confidence that by the august Parliament such an Act will be passed that will really be able to remove and diminish the inequalities exisiting in our country. Sir, I have nothing more to add.

With regard to what Shri Harasankar Bhattacharyya has said, he should not be sorry for not presenting a Bill in our Legislature for the reason that I have stated a few minutes ago. This is a bold step towards democratic socialism through peaceful means and I hope all the members in this august House will certainly support this resolution

With these words, Sir, I oppose the amendments which have been moved and request the members to accept the resolution moved by me unanimously.

Mr. Speaker: I understand that only one amendment was moved by Shri Biswanath Mukherjee. I would like to know whether Shri Mukherjee is pressing his amendment to the Resolution. If he presses for it, or if he waths to say anything in this connection, I must make this observation that after the exercise of the right of reply by the member who moves the Resolution, there is no scope of discussion on the Resolution. An individual member is not allowed to speak twice on the same Resolution. Thefore, the only thing that I would like to know from Shri Biswanath Mukherjee is, whether or not he wants to press his amendment, and nothing more than that.

ত্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় ম্থামন্ত্রী এবং আরও মন্ত্রীরা এবং কিছু বন্ধু, তাঁরা অন্তরোধ করেছেন আমার এই সংশোধনাটা প্রত্যাহার করার জন্ম এবং ,প্রস না করার জন্ম। আমি যে প্রশ্ন তুলছিলাম তার উত্তর আমি গাইনি এবং যে সমস্ত আপ্রমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাতে আমার মূল আপ্রমেন্টের কোনটাই পণ্ডিত হয়েছে বলে মনে করি না। সেইজন্ম আমার পাটির এটিচ্ছ মাননীয় মূথ্যমন্ত্রীকে এবং অন্তান্থ মন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছি যে বেহেতু আমার এই প্রস্তাবের প্রথম প্যারাগ্রাফের সঙ্গে একমত, স্বতরাং এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আমারা ভোট দেবো না। যেহেতু পরের তিনটি প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে আমানের হিমত আছে সেইজন্ম আমারা এর পক্ষেত্র ভোট দেবো না এবং আমার সংশোধনী আমি ভয়েস ভোটে দেবো, ডিভিশন করবো না।

The motion of Shri Biswanath Mukherjee that in lines 3 to 15 for the words beginning with "And wherees the imposition of such a ceiling" and enning with for ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Westernament by law" the following be substituted, namely:—

"This Assembly calls upon the Council of Ministers to frame a Bill imposing coiling ou urban property in West Bengal generally following the model, if any, circulated by the Central Government to the State Government and introduce the same Bill in the next session of the Assembly." was then put and sost.

The motion of Shri Gurupada Khan that whereas this Assembly considers that there should be a ceiling on urban immovable property;



And whereas the imposition of such a ceiling and acquisition or holding of urban immovable property in excess of that ceiling are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in Articles 249 and 250 thereof:

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of West Bengal by Parli, ment by Law.

Now, therefore, in pursuance of Clause (1) of Article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that the imposition of a ociling on urban immovable property and acquisition and holding of such property in excess of the ceiling and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto she d be regulated in the State of West Bengal by Parliament by Law, was then put and agreed to.

#### Motion under Rule 185

**শ্রীআবস্থুল বারি বিশ্বাসঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে Rules of Procedure of the Business of the House-এর ১৮৫নং রুল অনুসারে একটা মোশন এনেছিলাম এবং আপনি অনুগ্রহ করে সেটা গ্রহণ করেছেন—যেটার রূপ এইরকম হচ্ছে। সেটা আমি আপনার মাধ্যমে এথানে রাথছি—

"এই সভা মনে করে যে চাউল, ডাইল, কেরোসিন তৈল, চিনি, সরিষার তৈল ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় অব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হেতু জনমানলে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে; নিত্যপ্রয়োজনীয় অব্যমূল্য কঠোর হত্তে নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য্য হইরা উঠিয়াছে।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশন্ত্র, আপনি জানেন যে আমাদের এই বাংলাদেশে এই নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম যে হারে বাড়ছে, তাব স্বাভাবিক দর যে হারে বাড়ছে, তারজন্ত আজ যে একটা অম্বাভাবিকতা স্প্তি হয়েছে, তারজন্ত সহরের মৃত্তিমেয় কিছু উপরতলার লোকদের নিশ্চয়ই সেটা ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না হতে পারে; কিছু এই মূলার্দ্ধি সহর ও সহরতলীর প্রামের সাধারণ মান্তষের সঙ্গে যারা নীচের হলার মান্ত্রষ, তাদের জীবনে একটা ছ্রিসহ যন্ত্রগার আকারে দেখা দিয়েছে। শুধু তাই বললেই এখানে শেষ হবে না। আমি আপনার সামনে এই বিষয়ের উপর কতক গুলি তথ্য রেখে যাব। আর মামনীয়া সদস্ত্রগাকে অস্বরোধ করবো এই তথ্যগুলি অন্তর্ধাবন করে যেন একট্ াবচার-াববেচনা করে দেখেন। মন্ত্রাস্থ্যতা আমার প্রত্তাব বা মোশন যেভাবে এনেছি, তার দক্ষণ সরকার একট্ সচেতন হোন, সঞ্জাগ হোন, দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাবার জন্তা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যান। এটাই আমি চাই। আমার এই আলোচনার মাধ্যমে এই সভায় যে বিষয়বন্ধ উপস্থাপিত করা হবে তা মন্ত্রীসভার কানে যাবে এবং মন্ত্রীসভা আমার বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ মাহ্রের উপকারার্থে যেসমন্ত বিহিত ব্যবহা করা দরকার তা নিশ্চয়ই তারা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আছকে আমি এখানে দীর্ঘদিন আগের কোন data বা statistics দিতে যাবে না। আমি অল্প কিছুদিন আগেকার সময়ের কিছু তথা এখানে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করবো। আপনি যদি একের পর এক দেখেন কি চাল, কি ডাল, কি সরবের তেল, কি চিনি, কি শাক্-সজী আলু, পটল, কুমড়া, লাউ ইত্যাদি সাধারণভাবে জীবন-ষাপন করতে গেলে যে সব দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োচন হয়—তা কিনতে যাবেন, দেখবেন বিগত বংসরগুলি ধরে একের পর এক দাম বেডেই চলেছে। আছকে গোটা পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজারের মত। এই লাক-সংখ্যা আজ যদি দেখি, তাহলে আমাদের production গোটা পশ্চিমবাংলায় কি হারে হছে সেটাও আমাদের অম্পাবন করে দেখা দরকার। আমি আপনার সামনে এই বইখানা থেকে কিছুটা অংশ পড়ে শোনাছি। এর নাম Economio Review, 1971-772.

West Bengal has recorded a continuous rising trend in foodgrains for the last three years. Production of foodgrains though affected by severe flood was 66,8 lakh tonnes in the year 1970-'71 as against 65.9 lakh tonnes in the year 1969-'70 and 63.1 lakh tonnes in the year 1968-'69. Severe floods in the Kharif

season of 1971-'72, however, affected Aman, the principal crop of West Bengal, adversely in a number of districts. The most affected districts were Nadia, Murshidabad and Malda. The prospect of the crop in 1971-'72, as a result, is rather bleak. Area under rice was.....

এর বেশী আর যেতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের থাজশশুর ফলন আন্তে আন্তে বাদ্ছে। বধন কৃষি-দপ্তরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে, তথন একের পর এক, এক বৎসরের সদ্ধে আর এক বৎসরের আমাদের থরচের হার, যে হারে থরচ বাড়ছে তার তুলনায় তারা statistics দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, পূর্ব বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসরে বেড়ে চলেছে, দেখাবেন থাজদ্রের যা দাম বেড়ে চলেছে, উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। আমাদের থাজমন্ত্রী আজু আমাদের সামনে উপস্থিত। আমার মনে হছে ১৯৬২ সালে যখন এই এ্যাসেম্বলী সেসন চলেছে, সেই সময় মাননীয় পাজমন্ত্রী ছিলেন একজন মাননীয় সদস্ত, তিনি data দিয়ে বলেছিলেন কোণায় দেশে থাজাভাব আছে ? এই যে এত ফসল হচ্ছে এটার হারা দেশের সব requirements তা সম্পূর্ণ মিটে গিয়ে উদ্ধৃত হবে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না দেশে থাজ ঘাটতি আছে। এই কথা নিশ্চয়ই মন্ত্রিমহাশয়ের স্বারণ আছে।

[7-20-7-30 p.m.]

এই কথা নিশ্বরুই মন্ত্রিমহাশারের অরণে আছে। আমি আপনার সামনে একটা জিনিষ সেই বিষয়ে প্রস্তাব করছি: সেটা হচ্ছে সাপ্লিমেণ্টারি গেজেটে—ক্যালকাটা গেজেট, মার্চ ৩০, ২ এখন আমরা এখানে যা লক্ষ্য করে দেখছি ৩৪ রকমের আইটেম, তার মধ্যে স্তপার ফাইন রাইস আছে. রাইস ( ফাইন ) আছে, রাইস কমন আছে, কোস রাইস আছে, তার পরে ময়দা, স্লন্ধি, সাঞ্ আছে, মুগ, মুম্বর ডাল আছে ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দাম। এতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মাত্র তিনটির দাম ছাডা সমস্ত দাম উর্দ্ধে। আমাদের এই যে ভাটা নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এলভারেজ মার্কেটভালে অফ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০: এনও এলভারেজ মার্কেট ভ্যাল অফ মার্চ, ১৯৬৯—আপনি এর তফাতটা দেখন। আমি নিশ্চয়ই এই কথা তলে ধরতে যাচ্ছি এই বক্ততার মধ্য দিয়ে, দেটা হচ্ছে হুইট গভর্ণমেন্টের যে দাম ছিল কুইনটল প্রতি ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে ৭৮ টাকা সেটা ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৮৫ টাকায় পৌছল। যেটা ৭৫ টাকা ৯১ প্রসা ছিল সেটা ৮৭ টাকায় গিয়ে পৌছল। ময়দা যেটা ৯৭ টাকা ৯ প্রদা ছিল সেটা ১০৭ টাকা। স্থানি যেটা ১০১ টাকা ১২ প্রসা ছিল সেটা ১১১ টাকার পোছল। সাগু ১৩০ টাকা ছিল, এইটা কমেছে। মুগ ১০০ টাকা থেকে ১৩৭ টাকা ৫০ পরদা, মুস্তর এরও এইরকম অবস্থা। মুস্তর ওয়েষ্ট বেন্ধল ৭৯ টাকা ২৫ প্রদায় উঠেছে কুইনটল। গম যেটা বিগ দাইজ দেটা ২৯ টাকা হচ্ছে, গম স্মল ওয়েই সেটা ৮০ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ১১১ টাকা হয়েছে। এর ভিতর থেকে দেখা যাচেচ ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যে গুলি, দেগুলি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে এবং এই যে উদ্ধাণতি এইটাকে কয়েকটি শুরে দাড় করাবার জন্ম কোন স্বার্থক প্রচেষ্ট্র। আজও আমরা নিতে পার্বছি না। কিন্তু কেন নিতে পারছি না ্দ বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখা দরকার। ইকনমিক বিভিউ ১৯৭১।'৭২ তাতে আমরা দেখেছি, এবং আমাদের কাছে ডাটা আছে তাতে দেখেছিলাম ২৭ রকম আইটেমের মধ্যে এই তিন রকম ছাড়া মুস্তর, কলাই, মুগ্য থেসাড়ী ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসের দাম দেখা গিয়েছে ২রা জাতুয়ারী, ১৯৭১ সালে যে ডাটা নেওয়া হয়েছিল আর ১লা জাতুয়ারী, ১৯৭২ সালে যে ডাটা নেওয়া হয়েছে এই ছটির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ এবং এইটা ক্রমশ: বেডে চশেছে। এইটা তো হোল সরকারী তথা। আর খবরের কাগজগুলি কি বলে সেটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। আজকে ধবরের কাগজে খ্রা দেখলাম, যদি আদা কিনতে যান তো এক কে. জি. ১ তাঁকা। রোভন ১০০ গ্রাম ১ টাকা ২০ পরদা, গরম মশলা ১টাকা ৫০ পরদা, হলুদ এক কে.জ্বি



১ টাকা ৮০ পরসা, ধোনে এক কে. জি. ৩ টাকা, লছা এক কে. জি. ৬ টাকা, কালোজিরা ত্রক কে. জ্বি. ৭ টাকা, এইভাবে দাম বেড়ে চলেছে। মাছের দর ৩ টাকা ৫০ প্রসার নীচে নয় ৮ টাকা ৯ টাকাতে গিয়ে পৌছেছে। এটা তো গভর্নেন্টের দিক খেকে যেটা বলা হয়েছে সটা দেখলাম এবং খবরের কাগজের দিক থেকে দেখলাম। কিন্তু গ্রামের মাতুষ কি বলেন ? । মাননীয় খাল্লমন্ত্রী তিনিও এক জন গ্রামের মাসুষ, এবং তাঁর সক্ষে গ্রামের মালুষের জানাভানা আছে। তাঁর জেরার কথা আমি বলি কোপাও কি কোন সময় : টাকা ৬০ প্রসার কমে চাল পেয়েছেন। আজ আপনি হিসাব করে দেখন মশিদাবাদ এবং নদীয়া জেলায় মধো কান্দি মতকমা. যেটাকে গ্রানারী বলা হয়, আমাদের মাননীয় সদস্ত শ্রীস্ত্রনিল মোহন ঘোষ মল্লিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বলেছিলেন যে ১ টাকা ৬০ প্রসার কমে চাল নেই। এই যে একটা অন্তাভাবিক অবস্তা ১ টাকা ৬০ প্রসা মিনিমাম দর এবং সেটা গিয়ে ১ টাকা ৯০ প্রসা থেকে ৯৫ প্রদায় উঠেছে। আমার কিছু কিছু এম. এল. এ বন্ধুর কাছ থেকে যে ডাটা প্রেছি তাতে অনেরা দেখলাম যে মূর্শিদাবাদে এই ইলেকশনের আগে দেখেছি যে সরসের তেল যেটা আগে ৈ টাকাছিল সেটা ৫ টাকা ৫০ পয়স। থেকে ৬ টাকা হয়েছে এখন। কেরোসিন তেল যেটা ৬০ প্রদা শিটার সেটা ১ টাকা পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। চিনি প্রতি কে. জি. যেখানে ২ টাকা চিল সেধানে আজ ৩ টাকা ২৫ প্রসা। আর ইলেকশনের আগে যেটা ১ টাকা ৫০ প্রসা ছিল সেটা আজকে ১ টাকা ৭০ থেকে ৭৫ হচ্ছে।

আজকে গুডের দাম যেথানে ১২৫পরসা ছিল সেথানে ২টাকা থেকে আডাই টাকার পৌছেছে। মুম্বর ভাল যেখানে ১২৫ প্রসা ছিল সেখানে ২টাকা থেকে আভাই টাকা পর্যন্ত হয়েছে। বাজারের কোন জায়গায় যে কোন ডাল আজকে দেও টাকা ছ'টাকার কমে পাওয়া যায় না। আজকে কলাইয়ের ডাল যেটা মান্তবে অনেকে থায় না যেটা সহরের মান্তব অনেকেই থায় না ঐ আমাদের গ্রামের বা নদীর ধারের দিকের কিছু লোক থায় সেই ডাল আজকে দেখতে পাচ্ছি ২টাকা কে জির কমে পাওয়াযায় না। শাকসজীর বাজার তো আকাশচ্ছী হয়ে চলেছে দিনের পর দিন। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। এইদিকে আমাদের বিশেষ থেয়াল দিয়ে দেখতে হবে এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। এই হাওড়া জেলার কথা দেখন—এখানে চালের দাম ওটাকা পনেরো পয়সা পর্যন্ত উঠেছে। ইলেকসনের আগে এই দাম ছিল না। আজকে ৫টাকা থেকে ৫-৭০ পয়সা পর্যস্ত তেলের দান উঠেছে। পুরুলিয়ার কথা দেখন—দেখানের ছাত্র পরিষদের লোক এসেছিল আমি তাদের জিজ্ঞাসা কর্লাম যে সেখানে চাল, ডাল, সর্যের তেল ইত্যাদির দাম কত ? তিনি বললেন যে আমর। আন্দোলন করতে লেগেগেছি দ্বামলা রোধ করার জন্ম। কিছ নির্বাচনের পূর্বে তারা যে চালের দর দিয়েছে সেই চালের দাম হচ্ছে :-১০ প্রদা , আজকে সেথানে ১৪০ প্রসার কমে চাল পাওয়া যায় না। সরষের তেল যেথানে ছিল ৫-২৫ প্যসা দেখানে আজকে হয়েছে ৫-৭৫ প্রদা এবং এর কমে তেল পাওয়া যায়ন।। ্যথানে কেরোসিন তেলেব দাম ছিল ৬০ পয়সা লিটার সেথানে তার দাম ৭৫ পয়সায় গিয়ে উঠেছে। আজকে চিনি ২টাকা থেকে ৩-২৫ প্রসাম উঠেছে—গুড ১-২৫ থেকে ২-২৫ পর্যন্ত উঠেছে। আজকে কলাহয়ের ডাল ১-২৫ থেকে ২-৫০ টাকায় পৌছেছে। আর কাপড়ের দর তো বলতেই নাই ৮ টাকা ষেটাব দাম ছিল সেটা আজ ১৩ টাকায় গিয়ে পৌছেছে। লবণের দাম যেথানে ১০ টাক। ছিল ভাজকে সেথানে ২৫।৩• টাকার গিয়ে পৌছেছে। এ হোল পুরুলিয়ার কথা। আমি আপনার সামনে নদীয়ার কথা বলি— এথানে আমাদের মাননীয় সদস্ত এবং বন্ধ কাতিক চন্দ্র বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনাদের নদীয়া জেলার কি অবস্থা। তিনি বললেন ঐ মূশিদাবাদ জেলার সঙ্গে একইরকম অবস্থা--->-৬০ প্রসা যেথানে চাল ছিল সেথানে আজকে ১-৮৫---১-৯৫ প্রসা পর্যন্ত দর উঠেছে।

সরসের তেল দেখামে সাতে পাঁচ থেকে হয় টাকা। কোন সমস্ত কি আঞ্চকে ধনতে পারেন যে চিনির দাম কোথার তিন থেকে সাড়ে তিন টাকার কমে আছে? দিনাজপুরের কথা আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের বন্ধ সদস্যদের কাছে তাঁরা আমাকে বললেন ঐ একইরকম অবস্থা। এইযে দিনের পর দিন যে রকম এবামুল্য বাড়ছে তাতে এদিকে যদি মন্ত্রিস্ভা নজর না দেন তাছলে কিছই হবে না। তাকিয়ে দেখন কলকাতা এবং অস্তান্ত সহরে—সেথানে অল্প আল্লাসে আল্লাসে দিন কাটাছে। ঐ পার্কষ্টাটের হোটেলের দিকে তাকিয়ে দেখন এক একটি মালুষ ঘেখানে হোটেশ থেকে থেয়ে বেরুছে যে টাকায় যেথানে একটা গ্রামের পরিবারের সেটা মাসিক রোজগার। আজকে সেই রোজগারের সঙ্গে মাননীর খাছ্যমন্ত্রীকে অতি বিনরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি তাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে ঐ গ্রামীণ লোকেদের জীবন-যাত্রার কোন মিল আছে? আমি একথা বলতে চাচ্ছি না যে যারা পার্ক হোটেলে থেতে যাচ্ছে তাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ আছে। আমি বঙ্গছি মান্তবের যা ন্যুনতম চাহিদা যা প্রয়োজন যেকথা আমাদের ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে মাহুযের নানতম চাহিদা পূর্ণ করবার জন্ম আমরা সমাজতর আনতে চাচ্চি এবং সমাজতত্ত্ব তথনই হবে যথন আমরা মাজুযের ন্যুনতম চাহিদা ও প্রয়োজন পুরুণ করতে পারবে।। আজকে যদি চালের প্রডাক্সন দিনের পর দিন বাডে এবং লোকসংখ্যা তলনামলকভাবে বাডে সেটা তো ভালই। আজকে সাপ্লাই এবং ডিমাণ্ডের মধ্যে সমতা রাখতে হবে। আজকে চালের দর যতই বাডুক ৩।৪ টাক। কে. জি. হোক—আপনি বেশী দাম দিন পাবেন। সর্বের তেল ৫-সাড়ে পাঁচ দর কিন্তু দর বেশী—৮।১০ টাকা দিন পাবেন। চিনির দাম সাডে তিন টাকা হয়েছে তাতে যত্ই ক্ৰাইসিস হোক—আপনি ১।৭।৮ টাকা দিয়ে দিন চিনি পাৰেন।

### [7-30-7-40 p.m.]

যে কোন জিনিষের আপনার যথনই অভাব দেখা দেবে তথনই দেখা যাবে বেশী দাম দিলে সেই জিনিষ পাওয়া যায়। কি করে পাওয়া যায়, যদি এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জিনিষগুলি না পাকে তাহলে কি রাতারাতি এগুলি আকাশপথে কিছা জলপথে জাহাজযোগে চলে আসে? তা তোনয়, এর মধ্যেই আছে। কাজেই এর মূলে কতকগুলি অভ্রায় রয়েছে।

### ( এই সময় নীলবাতী জলে উঠেছিলো )

Sir, I am the mover of the Resolution. কাজেই আমাকে একটু বেশী সময় দিতে হবে।

Mr. Speaker: According to the rules 15 minutes are generally allotted to a member who moves the Resolution.

শীআবস্থল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে দিনের পর দিন যে হারে নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে চলেছে এবং আকাশচুছী হতে চলেছে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমি শ্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে আজকে যে বাংলা সন—সেটাকে সামনে রেখে তাকিয়ে দেখুন আষাচ প্রাবণ মাসের দিকে কোন কোন জেলায় যেসব এরিয়ায় harvesting period is over, প্রোবণ কিছা ভাদ্র মাস আসার আগেই বাগড়ী এলাকায় যদি চালের মূল্য উর্দ্ধগতি হয়, আজই যদি ১৯৫ পয়সা হয় তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে দাড়াবো, সেটা আজকে আপনারা চিন্তা করে দেখবেন। এদিকে রাচ্ অঞ্চলে যেখানে harvesting period is over, সেখানে চালের মূল্য উর্দ্ধগতি চলছে। আজকে যদি আপনারা সাবধান না হন তাহলে আগামীদিনে মন্ত্রদার, ম্নাফুরখোর, চোরাকারবারী এদের থপ্পরে যাত্র তাহলে আমাদের একটা অহাভাবিক অবস্থা দেখা দিতে বাধ্য। তাই আপনার সামনে অতি বিনরের সলে একথাগুলি রাখতে চাই। এই সমন্ত

প্রাপ্তব্য বার চাহিদা বাড়ছে তার মূলে কতকগুলি ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে—সেজস্ত মন্ত্রিসভার ভবে দেখা দরকার। তার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে, আমি একজন সাধারণ মাত্রম, আমি বিশেষ 🗣 🕫 . আমি গ্রামে থাকি এবং গ্রামের কথা বুঝি। কিন্তু এই যে cordon ব্যবস্থা এক জেলাতে—এক ধানার সঙ্গে আর এক ধানার cordon, এক প্রদেশের এক জেলা থেকে আর এক জেলার cordon, এই cordon আগামীদিনে আপনারা উঠিয়ে দিতে পারেন কি না। এই cordon যথন থাকবে তথন দেখা যাবে cordoning area-র মধ্যে চালের দাম কমতে কমতে ৫, ৭ টাকায় এসে দাডালো আবার cordoning area-র বাইরে চালের দাম বাডতে বাডতে ঐ একইরকম অবস্থায় আসছে। এক রাজ্যের এধার কিম্বা ওধার, একটা train line-এর এধার কিম্বা ওধার, একটা নদীর এধার কিছা ওধার —দেখা গেল এই ভাবে ৭৫ ওদিকে আর ১৭৫ এদিকে—একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। কাজেই anti hoarding-এর যে আইন সেটাকে ভালভাবে চালু করতে হবে এবং এই থাগু দপ্তরের মঙ্গে আজকে আমাদের ভেবে দেখার দিন এসেছে যে price control board বা এইরকম কোন সংস্থা, official বা non-official-দের নিয়ে করা যায় কি না। মাননীয় পাত্তমন্ত্রীকে কয়েকদিন স্বাগে বলেছিলাম যে, দেখুন স্বাজকে এই যে রেশনের দোকানগুলিতে স্বামরা যদি সরকারের नियम्हाल थान्न क्वार्यका ना क्वार्य भावि जाहरण धरे किनियश्ची धरेवकमरे हमार बाकर्य। আজকে ঘধন মুনাফাখোর, মজুতদার, কালোবাজারী, তারা থাছদ্রব্য কিনে নেবে এবং ভার। সেট। ঘরের মধ্যে জমাট করে রাখবে এবং একটা searcity দেখা দেবে তথন বাইরে খাক্তদ্রব্যের মূল্য বুদ্ধি করে দেবে। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে দারা market-কে এর হাত থেকে অব্যাহতির জক্ত একটা স্লস্থ্য এবং সঠিক পথ অবলম্বন করতে *হ*বে এবং মদ্ধি-মহাশরকে ভেবে দেখতে বলবো, এই যে price control হচ্ছে তাতে গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে এবং গঙ্গে সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, আপনার দপ্তর, সেচের দপ্তর, ক্রবির দপ্তর—সকলকে নিয়েকোন একটা সংস্থা—স্মামি একটা নাম করলাম, যেমন price control board-এইরকম সংস্থা করে এই 🖿 দুব্যুস্প্য নিয়ন্ত্রণের জন্ম কঠোরভাবে আমর। যদি drive দিতে পারি কি পারিনা। কয়েকটা টাক। মাইনে বাড়ালে বা ভাতা বাড়ালে কথনও সমাজতত্ত্ব আসবে বলে মনে করি না। কেন না. এটা সমাজের পরিপন্থী, এইরকম টাকা বাড়ালে কথনও সমাজতম্ব আসবে না কিছু জব্যমূল্য নিয়ম্মণ করে আজকে কর্মচারী, অমিক, ক্ষেত্মজুর, যারা কাজ করে তাদের দিকে নজর দেন এবং আমরা যদি নঙ্গর দেই ভাশভাবে, আজকে তাদের যদি সন্তায় থাতা সরবরাহ করতে পারি তাহশে ভাতা, মাগ গীভাতা বাড়াবার জন্ম তার। নিশ্চমই পাঁড়াপিড়ী করবে না। সাধারণ মাহুষ চাম তাদের ্ছলেমেয়েরা একটু লেখাপড়া করতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েরা একটু ভালভাবে থেতে পরতে পারে, তারা বাড়ীতে একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারে যাতে রাতে এবং দিনে থেয়ে। কিন্তু তা না 🜶 করে, এদিকে কিছু নজর দিচ্ছি না কেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আজকে এই জিনিষগুলি \করতে গেলে ক্ষিতে আমাদের স্বুজ বিপ্লব ঘটান অতাজ আবশ্রক হয়ে পড়েছে। মাননীয় ক্ষিমল্লী 🏴 মহাশর বলেছেন হুই বছর পরে থাতে অয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে বাংলাদেশ। আমরা ২২বছর ধরে ওনে আসছি অনবরত ধাতা বাড়ছে, লোকও বাড়ছে, এদিকে চালের দাম, ডালের দাম, তেলের দাম বাছছে। তেল তো বাইরের রাভ্য থেকে আদে। এগুলির জন্ম একটা স্বর্গু পথ অবলম্বন করতে হবে। এগুলির জন্তু আপনাকে একটা সুষ্ঠু পদ্বা অবলম্বন করতে হবে। আজকে সেইজন্ম সার. সেচ, वीक, विद्युर यपि मठिक्छादा आस्मद्र माञ्चसद कारह क्ष्य लीएह पिटर ना शादा यात्र टाहरू धरे যে একপ্রোসান, যে হারে মাহুষ বাড়ছে সেই আহুপাতিক হারে যে থাছের প্রব্রোজন সেই থাছের गांभारत जांभनाता जांखादरहेकिः निष्क्न विस्मात नि धारममत्रो धक नि धिष्टरमन जब नि লোক্যাল শিশন বে ২ বছরে থাতে বয়ন্তর হবেন, এ কিছ আমি বিখাস করতে পারছি না, এতে

আমরা আন্তা রাথতে পার্চ্চি না। কিন্তু গত ২২ বছরে তাহর নি। তবে হরত মন্ত্রিমহাশয় বলবেন যে আমরা ৪২ দিনে কি কাজ করে দেব। কিন্তু ৪২ দিনের মধ্যে ক'টা মাহুষকে ছাইভ দেবার জন্ম একটি ড'টি বিষয়ে বাবস্থা হচ্ছে—হচ্ছে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রি-মহাশ্যকে অনুবোধ কর্চি যে এঞ্চলি আপনারা আপনাদের নিয়ন্ত্রণে আমূন এবং গ্রামের মাত্রুষ্রা আজকে যে অম্বাভাবিক অবস্থায় পডেছে সেই অম্বাভাবিক অবস্থার হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করুন, এগুলি তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলেগেছে। আজকে গ্রামের মাচ্যগুলির দিকে তাকান,সেধানে पाजरक इंनमाफिनिया है (है) विनिक, जि. यात्र तमहे वनतमहे हतन। यामि ठाइ मुर्निनावान, नमीया (जनाश्वनित व्यवष्टा कि इत्याह मिंह) (मथ हिनाम । मिनावान जनात कथा वनहि, इननी জেলার কথা বলছি যে টাকার অঞ্চা দেখে খব ভালই লাগছে। মূর্শিদাবাদ জেলায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৮০ টাকা মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী দিয়েছেন, ত্রাণের জক্ত ব্যবহার করা হবে। আমি তাই হিসাব করে দেখছিলাম যদি ২৬০ পয়সা করে ক্ষয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে ব্লক পিছ ৫০০ টাকা দিচ্ছেন। আমি সেইজন্ম কয়েকদিন আগে মেনসনের সময় বলেছিলাম যে এইভাবে যদি জি. আর. দেন তাহলে আমাদের পিঠের চাম্ডা বাঁচানো দার হয়ে যাবে। আমাদের কিছ মাননীয় সদস্যের ঘরে এসে যেভাবে রোজ বলে যাচ্চেন, আমি যথন বাডীতে ছিলাম তথন এসে কেউ বলছেন থেতে দাও, কেউ বলছেন টেষ্ট রিলিফ স্থাম চালু কর, কেউ বলছেন তেলের দাম বাড়ছে কেন, কেউ বলছেন চালের দাম বাড়ছে কেন, কেউ বলছেন চিনি কেন পাওয়া যায় নি, কেউ বলছেন সাবান পাওয়া যায় নি কেন, কেউ বলছেন অমক পাওয়া যায় নি কেন, কেউ বলছেন অমুক পাওয়া যায় নি কেন ইত্যাদি নানা রকম অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলে আমাদের কান অতিষ্ঠ করে তুলেছে, আমি কিন্তু একট্ অতিরঞ্জিত করে বলছি না। এই যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই অস্বাভাবিক অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে গেলে এক্ষণি একটা কিছু ব্যবস্থান নেওয়া দরকার। মান্তবের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন নিয়ে আমাদের এই সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং তাদেরই সমর্থনে আমরা আজ ২১৬ জন সদস্ত নিয়ে এদিকে বসেছি, আর ওদের সংখ্যা যদি ধরা ষায় তাহলে দেটা আরো বেশী হয়ে দাঁডায়। জনগণতো আমাদের একবারে প্লাশ ভঠি করে দিয়েছেন, কিছু জল ঢাললেও কমবে না, যদি কিছু ড্রাইভ দিয়ে বেরিয়েও যায় তাহলেও আমরা ১৪১ জন ममञ्ज शांकरवाहे, श्रामाराम्य এই मतकात शांकरवहे। कार्ष्कहे श्रामाराम्य এই मतकार्यत्र প্রতি মাত্র্য পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং সেইজন্ত এই সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে মজ্তদার, কালোবাজারী, মুনাফাথোরদের বিরুদ্ধে কেন ভালভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা गाएक ना? ये मिलकुलि क्न निम्नश्चिष्ठ इएक ना? ये काल्लावाजाती, कात्राकात्रवातीएनत তেলের মিলগুলি, ডালের গুদামগুলি কেন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, উত্তর-প্রদেশের প্রতি কেন আমাদের নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে তেলের জন্ম? কেন্দ্রের প্রতি চাপ দিয়ে আদায় করতে হবে। আজকে সারা দেশে ঐ তেলের দর এক হবে না কেন, এক রেটে তেল বিক্রী হবে না কেন ? উত্তর-প্রদেশের দামে এখানে তেল বিক্রী হবে না কেন। অথচ যারা প্রোডিউসার তারা মল্য পায় না. পার বড়বাজারের বাবুরা এবং বড়বাজারের দিকে তাকালে আপনার। দেটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন। আমরা ধান প্রডাকসান করশাম এবং প্রডাকসান করে আমরা যা মূল্য পেলাম তার চেয়ে বেশী মূল্য পেল বড়বাজারের বাবুরা। আমরা মূল্য পেলাম ২০ টাকা, কিন্তু চাল কিনতে গেলে ৭০।৮০ পরসা দর দেথা বাচ্ছে। কাজেই এই যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, এটার একটা স্বষ্টু ব্যবস্থা করে সঠিক পথে সরকারের চলা উচিৎ। এই বাংস্কাদেশে ৪ কোটি ৪৪ লক ৪০ হাজার লোক আছে।, সেই লোকগুলির জীবনের দিকে তাকিয়ে আপনাদের সঠিক পথে চলতে হবে। আমাদের এই विशानमं लाव रूप हरण हरनाइ अवर तम किङ्क्षीन श्रद जाननारमंत्र जात्र रायर नात ना, हिर्छ

পজের মাধ্যমে ছাড়া আর দেখা হবে না, রাইটার্স বিল্জিংসে কজনকে নিয়ে দেখা করতে গেশে হয়ত কদিন পিছিয়ে যাবে। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে যদি চিঠি পত্র আসে তাহশে আশা করি আপনাদের মত মন্ত্রীরা আমাদের প্রতি একটু নজর দেবেন। সেইজক্ত আমার অহরোধ আপনারা গ্রামবংলার দিকে একটু তাকান, আপনাদের ঐ বুরোক্রাটরা যে তথ্য দেয় তার প্রতি একটু বিশেষ নজর রাগুন, তারা কথনই মাপনাদের সঠিক তথ্য দেবেন না, তারা অলয়ের মিসলিডিং দি মিনিটার এও দি পিপল। গ্রামে গল্পে মেখানেই আপনাদের সংগঠন আছে তাদের সকলের কাছ থেকে খবর নিয়ে দাবীগুলি মিটিয়ে বাংলাদেশের মান্থ্যের জীবনে যে অধাহার, অনাহার চলছে, যে অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে সেই অবস্থার হাত থেকে তাদের বাচাবার চেষ্টা কর্দ্দন এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই মন্ত্রিসভা সে বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই কাট কথা বলে মাননায় সদস্য ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণের দৃষ্ট আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি। জয় হিন্দ।

[7-40-7-50 p.m.]

**জারবীস্ত্রনাথ করণঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের যে বৃদ্ধি ঘটেছে সেই প্রসঙ্গে আজকের এই আলোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পশ্চিমবন্ধে এই দ্রুমালা বুদ্ধি সাধারণ মাছ্রুষকে অতান্ত বিচলিত করে তলেছে। আমরা যদি বিগত ২৫ বছরের কথা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো এই ২৫ বছর ধরে সাধারণ মান্তধের জীবনধারণের পক্ষে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিষ সেই জিনিষের দাম ক্রমাগত বেডেই চলেছে। এব কাবন আমরা এথনও পর্যন্ত অন্তসন্ধান করিনি। কিন্তু গ্রামের মান্তব এটা লক্ষ্য করেছে যে ক্রমাগত মুল্য 🎍 বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মাহুষের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য, ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আভকে এই ক্ষোভ 🗷 চাঞ্চলাকে দুর করতে হলে আমাদের কতকগুলি স্থানাদিই কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখেছি এ পর্যন্ত সরকার কোন স্থানিদিই কর্মহচা গ্রহণ করতে পারেন নি। একটা জিনিয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, যেসমঞ্জ কাজের জন্ত সমাজ-জীবনে অস্থিরতা এসেছে তারমধ্যে ভারতীয় সংবিধানে যে মিশ্র অর্থনীতি আছে সেই মিশ্র অর্থনীতি এরজন্ম দায়ী। একে কেন্দ্র করে একদল রাজনীতিবিদ, মুনাফাথোর, মজ্তদার তারা সমাজকে নানারকমভাবে এলপ্রয়েড করেছে, শোষন করেছে। তাদের সংশোধন করার জন্ত আজ প্যন্ত কোন চেটা করা হয় নি। কাজেই আমাদের এই অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন যতদিন পর্ণন্ত না হচ্ছে তত্তিন প্রান্ত এবাধ করা যাবে না। আজকে জনপ্রিয় সরকার গড়ে উঠেছে, এই জনপ্রিয় সরকার বদি প্রয়োজনীয় দ্রবামলা বৃদ্ধি রোধ করতে না পারে তাহলে সমাজ-জাবনে একটা বিপর্যয় দেখা দেবে, ভবিষ্যতে রাছে বিপ্লব্রু দেখা দিতে পারে। তাই নতুন করে আজকে আমাদের ভাববার সময় এসেছে, আজকে আমাদের নতন করে শ্লোগান দিতে হবে এবং সেই অন্থযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। সেই শ্লোগাণ হচ্চে নিয়ন্ত্রনের শ্লোগান, মল্য স্থিতিশালতার শ্লোগান। একে যদি আমরা কার্যকরী করতে না পারি তাহলে সমাজে কোনদিন শান্তি আসতে পারে না। বিগত ২৫ বছরে স্বাধীনতার পরে দেখতে পাই ইকনমিক ষ্ট্যাবিশিটি আমাদের আমেনি। এরজন্ম সমাজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিরেছে, হত্যা ঘটে গিরেছে। আজকে আমাদের প্রগতিশীল সরকার এসেছে, এই প্রগতিশীল সরকার যদি মৃল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন বা প্রয়োজনীয় দ্বান্ল্যের স্থিতিশালতা না আনতে পারেন তাহলে । বছর পরে আবার পরিবর্তনের মধ্যে পড়তে হবে, যে পরিবর্তন অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক ভারত সরকারের অধীনে একদল লোক দিনের পর দিন কি করছে। তারা স্মান্তের ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বিভেদের সৃষ্টি করছে। তাদের ভ্রান্ত নীতির ফলে

আজকে সমাজের মধ্যে এমন একটা অর্থ নৈতিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে যার কলে নানারকম हाकना, अভाव-अভिযোগ দেখা দিয়েছে। এই यमि थाक তাহ**नে** आमामित नमास्त्र हैनि हत् পারে না। বিশেষ করে এই অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে আমাদের কল্যাণ হতে পারে না। গত ২।০ বছরের মধ্যে গ্রামের মাহ্মবের প্রয়ে:জনীয় জিনিবের দাম অস্বাভাবিক বাংছে। ২০০ বছর আগে ছিল লবণ--১২ প্রদা, মুগডাল--১৩০ প্রদা, মুসুরভাল--১৪০ প্রদা, দোডা —৮০ প্রদা, সর্বের তেল—৪:৫০ প্রদা। কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের বর্তমান বাজার দর অত্যন্ত বেশী এবং সাধারণ মাহুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে, এ সম্বন্ধে বিভারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, বিভিন্ন জায়গার মাননীয় সদস্তবা দেখেছেন জিনিসের কিরকম অস্বাভাবিকভাবে দান বেড়ে চলেছে। ২।০ বছর আগে কোন এক সময়ে যথন মুগড়ালের দাম বেডে গিয়েছিল ২।। টাকা কে জি হয়েছিল তথন বলা হয়েছিল মুগডালের দাম বাড়ার কার। হচ্ছে মুগড়ালের দোকান বন্ধ। কিছুদিন পরে সংবাদপত্রের রিপোটাররা ধ্বর मित्र कानालन त्य दान अत्र हेशार्ड अप्रांगत मान यस हार चाहि उपन तिहे तायमानाइया জানালেন যে ক্ষতিপুরণ দিয়ে সেই ডাল নিয়ে আসতে হবে. এইরকম নানাভাবে অপপ্রচার করতে লাগল। এহভাবে যদি আমরা এই সমন্ত মুনাফাথোরদের শিকার হই তাহলে সমাজ-জীবন আরো ত্রবিদ্ধ হয়ে উঠবে। তাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মক্তিসভার কাছে আমার অহুরোধ এই বিষয়ে কতকগুলি প্রতিকার আমাদের নিতেই হবে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, আর এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্তা সমাধন করতে হবে। যদি আমরা এটা করতে না পারি তাহলে সমাজে যে অন্তিরতা দেখা দিয়েছে তা দুর করা যাবে না। যেসমন্ত নিতা প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলি প্রত্যেক মাহুবের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন সেই সমস্ত জিনিস টেট ট্রেডিং-এর নিয়ে আসতে হবে, সরকারী নিয়ম্বণে নিয়ে আসতে হবে। যেসমস্ত চোরা-कांत्रवात्रीत व्यां जिनम किनिमला वर्ष माम छे पूर्वी करत द्वार एक समस्य कांत्री कांत्रवात्री एनत কাঠোর শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি জামগাতে একটা করে প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে যাতে করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ আমাদের আরত্তের বাইরে চলে না যায়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅসমঞ্জ দেঃ মি: স্পীকার, ভার, আজকে সভ্য সমাজের একান্ক অপরিহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দামন্তর বৃদ্ধির উপর অনারেবল মেম্বার শ্রীআবহল বারি বিশ্বাস যে প্রশ্বাব এনেছেন সেই প্রন্তারের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি প্রথমেই মনেকরি যে, যে-কোন একটা দেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের জন্তু সব থেকে যেটা বড় দরকার সেটা হচ্ছে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোয় ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা। একটা মাহুষের দৈহিক উন্ধতির জন্তু থেমন দেহের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং দৈহিক ভারসাম্য বা দেহের উত্তাপের আভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা পরিমাপের মাপকাঠি যেমন থার্মোমিটার ঠিক তেমনিভাবে একটা দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোয় ভারসাম্য পরিমাপের মানদণ্ড হচ্ছে প্রাইস লেভেল বা দামন্তর। এই দামন্তরের উপর সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রয়োসামগ্রীর দাম মুধ্যতঃ নির্ভর্গীল। আমরা দেখেছি বর্তমান সমাজে এই দামন্তর ক্রমাগতভাবে বেড়ে গিয়ে আকাশচুছী হরে সাধারণ মাহুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে মাহুষের জীবনকে বিপর্যন্ত করে ভূলেছে। এই প্রাইল এটা It is a hydraheaded monster.

এটা বছ মন্তক বিশিষ্ট দৈত্যের ভার সমাজে-সর্ব শ্রেণীর মাছ্যকে গ্রাস করে মারছে। এই দাম-ন্তর বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মি: বিশাস মূলত: উৎপাদন বৃদ্ধির সংকটজনিত সমস্তা মূল কারণ বলে অভিহিত করেছেন। নিশ্চিতভাবে এই দাম বৃদ্ধির কারণ হিসাবে অভিহিত করা বেতে পারে উৎপাদনের সম্রতা, নিশ্চিতভাবে অভিহিত করা যেতে পারে জনসংখ্যা র্ছির দক্ষন চাছিদা র্ছির চাপ, নিশ্চিতভাবে অভিহিত করা যেতে পারে আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর নির্ভরণীলতামর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যকরী করার অভাব, নিশ্চিতভাবে অভিহিত করা যেতে পারে পরিকল্পনাকালে বাটতি আধিকা। কিছু আমি এগুলি একমাত্র মূল কারণ বলে মনে করি না। কিছু দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং নিতা প্রয়োজনীয় স্রবাসামগ্রীর দাম স্তর বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে একজন স্পেসিয়াল ইকন্মিক এক্সণাট মি: সেলিগমান ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো রিভিউ করে বলেন—The problem is not merely linked with the question of production, it is mainly linked up with the question of distribution. সেজক্য আমি মনে করি যারা ব্যবসাদার, যারা চোরাকারবারী মুনাফা লুঠ করে ফাটকারাজী করে,যারা হিংশ্র নেকড়ের মত লোলুপ লোভাতুর শেন দৃষ্টি নিয়ে যথনকর বৃদ্ধির একটু ছোয়াচ পেল তথনই রাতের অন্ধনারে মুড়ঙ্গ পথে দ্রব্যানামগ্রী উধাও করে দিয়েতাদের গুলমজাত করে রেখে,জিনিধের কৃত্রিম অভাব স্থাই করে,জিনিষের দামকে আকাশচুধী করে সাধারণ মাহ্যের নাগালের বাইরে নিয়ে গিয়ে সাধারণ মাহ্যের ভাগ্যকে দাবা থেলার থুটির মত ছিনিমিনি থেলে তাদের কায়কলাপ হচ্ছে বর্তমান সমাজে এবং পশ্চিমবাংশার বুকে দামন্তর বৃদ্ধির অন্ততন কারণ।

[ 7-50—8-00 p.m. ]

আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো যদি দেখি তাইলে দেখবো যে আজকে যে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি মূলত দুটি রক্ষের, একটা হচ্ছে ষ্টিকার ফার্ম আর একটা হল স্ন্যাচার ফার্ম। পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে তাকালে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে স্ন্যাচার ফার্ম। অথচ ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার দিকে তাকালে দেখতে পাই এব অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক সেক্থা কল্পনা না করেই যেন তেন প্রকারেণ লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে কিভাবে মুনাফার পাহাত বাডান যায় সেটা চেইা করেন। আমার সরকাবের কাছে প্রকৃত দাবী হচ্চে যে এই সরকার যেন অবিলয়ে মার্জিন বেধে দিয়ে ষ্টিকার ফার্ম-গুলি কড়া হাতে কনটোল করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিগত ২৫ বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্র্যালোচন। করলে দেখা যায় দাম তার কি ভাবে বেড়েছে। দে কথা বলতে গেলে বলতে ভয আমরা ট্রেটিসটিকস-এ দেখেছি যে গত ২৫ বৎসর পূর্বে আমাদের টাকার যে মৃল্য ছিল আজকে २६ वहत श्रद्ध वह वकरण होकांत्र मुना माएं मरहाता शावरमणे रखाह, वह माम खत विकास मक्रम কিভাবে জন-জীবনে বিপর্যায় স্ষ্টি করেছে, দারুন হতাশা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, এবং এচ নৈবাজ্যের স্থাব্য নিয়ে স্বচেয়ে যেটা ছঃখের ও কোভের কথা স্মাজের কভিপর স্থাবিধাবাদী স্বার্থান্থেরী কুচক্রির দল আছে তারা মৃতাত্তি দেবার মতন ঐ লোকেদের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে क्रिक्न मिल्ड महकोद्रस्क विभागुर कहारोह का करहाहू । यह। याल यह यहानह स्वराण ना भाग তারজ্ঞ আমি সরকারের কাছে আবেদন করবো দাবী করবো যেন অবিদ্যাল দান শুর বৃদ্ধির প্রে আঘাত হানা হয়। এবং বিগত দিনে তিন চার বংসরে পশ্চিম্মবাংলায় ১৯৬৭-৬৯ সালে যথন মার্কসবাদি কমিউনিই পার্টির নেতৃত্বে বুক্তফ্রণ্ট হয় যথন তারা রাজ্ব কারেম করেছিলেন তথন আমরা দেখেছিলাম যে জিনিষের লাম বেড়েছিল, মাছরের বিক্ষোভ ধুমারিত হরেছিল। মাত্রব তথন হতালা এবং নৈরাক্তে আন্দোলনে দানা বেঁধে রান্তার বেরিয়েছিল। তথন কি করেছিল পশ্চিমবন্ধ সরকার এবং যুক্তরণ্ট মন্ত্রীরা কিছু কিছু বেতন বাড়িরে তাদের আন্দোলনের শিরদাড়া ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি পরিফার ভাবে বলতে চাই সরকার যেন বেতন বৃদ্ধির কথা ना किसा करहन । अक्का अमिनिट नाम मीछि अदन कक्न, धवर अमिनिट नाम मीछि अदन कहारू

গিয়ে প্রাইস কনটোল এবং রেশনিং কার্যাকরী করুন এবং সবচেয়ে বছ কথা ফটকারাজাবীদের কথা। এই ফটকাবাজারীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এরপভাবে রুপে দাঁডাতে হবে—দুইান্ত-স্বৰূপ শান্তি দিতে হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে প্ৰবল জনমত সৃষ্টি হয়। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় আজকের যুৱে What is required is starting an all-out campaign against speculation in the form of counter speculation. আমি শিল্পমন্ত্ৰী থাকলে বলতাম। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সরকারের কাছে বলতে চাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি এর সঙ্গে জড়িত। আজকে ক্ষুদ্র শিল্পে ও কঠির শিল্পের উপর একর গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ আমরা জানি এই শিল্পগুলিতে ভোগের সামগ্রী উৎপাদন হয়। সেই ভোগজাত দ্রব্য যে উৎপাদন হয়, সেই উৎপাদন যদি বাড়ে তবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আজকে আন্তে আন্তে চেক্ড **আ**প হতে পারে। আজকে আর একটি বড় কথা যে পশ্চিমবাংলার পরিকল্পনা যাতে বাজেট দেখে দেখছি যে ঘাটতি বাজেটের দারুন প্রাধান্ত রয়েছে। এটা দেখতে হবে ঘাটতি বাজেট যেন social benefits কাজে লাগান হয়। আরু মিঃ বিশ্বাস যে কথা বলেছেন, কর্ডনিং উদ্বত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় ফদল যাতে আসতে পারে সেথানে আন্তে আন্তে বিধি নিষেধ তলে দিতে হবে। লং টার্ম অবজেকটিভ হিসাবে নিশ্চয়ই এই কথা থাভামন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে নিবেদন করবো যে উদ্বুত্ত বছরের ফসল—কারণ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের উৎপাদন বাবন্তা পুরাপুরিভাবে জড়িত—আমি উদ্বন্ত বছরের ফসল যাতে ঘাটতি বছরে কাজে লাগান যায় তারজন্ম ব্যাপক কোল ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করতে হবে, ওয়ার হাউদিং করপোরেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি শুধু এই কথা বলছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সরকার-এর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, এবং থাত্তমন্ত্রীর কর্মদক্ষতার প্রতি আমার আগাধ আহ আছে। আমি বিশ্বাস করি তিনি এইসমন্ত পছাগুলি কঠোর হত্তে কাজে লাগাবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবন যে আকাশচুখী দাম শুরে বিপর্যাও হচ্ছে তার হাত থেকে পশ্চিমবাংলার অর্থ নৈতিক কাঠামো মাত্র্যকে বাচিয়ে, পশ্চিমবাংলার জন-জাবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়ে, অর্থনৈতিক সমুদ্ধির পথে পশ্চিমবাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই আশা রেখে—এই বিশ্বাস রেখে আপনাকে ধ্সবাদ জানিয়ে আমার বক্তবা শেষ করছি।

ত্রীলালিত গায়েল: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয় জানেন যে নিবাচনের ঠিক পূবে আমরা ছাত্রপরিষদকে বলেছিলাম এবং আপনিও দেখেছিলেন যে বিভিন্ন জায়গায় দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির রোধ করার জন্ত আমরা অনশন করেছিলাম। কিন্তু ঠিক নির্বাচনের পর দেখা গেল প্রতিটা জিনিষের দাম এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে সেখানে গিয়ে আমরা move করতে পারছি না। যে কোন জিনিষের দাম এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে তারা মনে করছে যে নির্বাচনের ভাওতা দিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আমরা নির্বাচনের রায় মাথা পেতে নিলাম। নির্বাচনের পূর্বে যে কথা বলেছিলাম এখন সেকথা রাখতে পাছিছ না। এই যে দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলেছে তার একটা কারণ ছিসাবে বলতে চাই যে গ্রামাঞ্চলে cordorning area আছে সেই area থেকে যেসমন্ত জিনিষ কোলকাতায় বা বিভিন্ন জায়গায় চালান যায় সেই সমন্ত cardorning area-তে যেসমন্ত পূলিশ পাহারা থাকে তাদের কিছু কিছু টাকা দিতে হয়। এখন সেইসমন্ত টাকা যদি উত্মল করতে হয় তাহলে দ্রব্যমূল্য বাড়াতে হবে। আমরা দেখতে পাই wagon-এর অভাবের জন্ত এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শ্রেখার একটা কারণ। আমি খ্ববেশী না বলে মন্ত্রিসভাকে বলতে চাই যে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তাড়াতাড়ি না আমরা রোধ করতে পারি তাহলে পশ্চিমবাংলায় একটা বিভৎস ইতিহাস সৃষ্টি হবে। মন্ত্রিসভাকে এটা চিন্তা করার জন্ত অহুরোধ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি।



শিক্রদাস মাহাতে। মাননীয় অধ্যক মহাশয়, আজ হাউসে মাননীয় সদত শ্রীকাব্যুল বারি বিশ্বাস যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং সময়োচিত প্রস্তাব। আমরা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচার অংশীদার হয়ে এখানে এদেছি এবং অনেক আশা আকাশ্বা নিয়ে এদেছি। কিন্তু হৃঃথের বিষয় যাদের মুখে হাসি ফোটানোর জল আমরা এথানে এসেছি, যাদের অনেক আনার্বাদ নিয়ে এনেছি তাদের মনে কিছু আজু নিদারুণ ছঃশিচ্ছা এবং তারা আজ তংখে দিন কাটাছে। দ্রবানলা এই ভাষণভাবে বেড়ে গ্রেছ যেটা সাধারণ মাহুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং আজও হচ্ছে। আমরা জানি গ্রামবাংশার অধিকাংশ চাষ্টা, ক্ষেত্ৰমজুর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশ গঠন করছে, যাদের সম্বন্ধে গরিবী হটানোর কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কার্যতঃ তাদের ছঃখ দর করার জন্ম কি করছি সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা অনেক ভাল ভাল আইন পাশ করেছি। কিন্তু তাদের হুঃথ কি দুর করতে পেরেছি? এখন থেকে ১০০ বছর আগে সাহিত্য সমাট বৃদ্ধিমচন্দ্র তাঁর একটি শেধনীতে লিখেছিলেন ইহুয়েদের তৈরা এই বিতাৎ, রা গাঘাট যানবাহন যা হয়েছে এতে দেশের উন্নতি হয়েছে. কল্যাণ হয়েছে, কিছু প্রকৃতপক্ষে এতে কি দেশের কল্যাণ সাধিত হয়েছে—হয়নি ? তিনি তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন হাকিম, শেখ, কৈবন্ধ তাদের যদি ভাগ্য পরিবর্তন না হয় তাছলে কিসের উন্নতি ? আমা বলব আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক কাঠামো তাতে দেই অবস্থা এখনও রয়েছে। আমরা খাল-সভে সম্মংসম্ভর হয়েছি বলে থাকি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যে আমরা পৌছেছি। উন্নয়ননীল দেশে জিনিষের দাম বাতে ঠিকই এবং সেটা বডকথা নয়। কিন্তু সাধারণ মাত্রয় যে কিনতে পারে না। আজ যারা আম দিয়ে দেশ গড়ছে তাদের ভাগ্যে কিছু নেই। কাজেই আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে এসেছি সেই প্রতিশ্রতি আমাদের পালন করতে হবে। নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কেন বাছবে? আমাদের চাষীরা যারা নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন করছে তাদের ভাগো কিছু নেই। অথচ এহ নিতা প্রয়োজনী**য়** জিনিষের দাম দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। আমর। আশা করব জনপ্রিয় সরকার এ সম্বন্ধে একটা বলিঃ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি suggestion আছে। কালো টাকা, মুনাফাথোর কালোবাজারী যারা বাজার control করে একটা parall সরকার চালাচ্ছে তাদের দমন করার জন্ম সরকারকে কঠোর আইন করতে হবে এবং সধে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় কমিটি গঠন করতে হবে। কেননা কেবলমাত্র আমলার দারা এই বিরাট সমস্থার সমাধান করা কোন জনেই সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে যদি টেটডিং না হয়। সরকার যদি নিয়ন্ত্রণের দায়ীত্ব কিছটা না নেন তাহলে এই গুরুতর সমস্তার স্মাধান হতে পারে না। তাই স্বশেষে সরকারের কাছে একটা অন্তরোধ রাথছি আমাদের জীবন-মরণ সম্প্রার বিদকে যেন সরকার চেয়ে দেথেন। যাতে অতি প্রয়োজনীয় দ্বোর দাম ্যন আরু না বাডে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[ 8-00—8-10 p.m. ]

শ্রীমহম্মদ দেদার বক্সঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নিত্য প্রয়োজনীয় প্রব্য যথা চাল, ডাল, কেরোসিন তেল, চিনি এবং সরিষার তেল ইত্যাদির যে মূলা রদ্ধি হতে চলেছে তার ফলে জনমানসে একটা হতাশার স্বষ্টি করছে। এটা যাতে নিয়য়ণ হতে পারে তারজন্ত আমাদের নাননীয় সদক্ত শ্রীআবহুল বারি বিশ্বাস তিনি ১৮৫ নিয়মের মোশানে এনেছেন সেই সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাথতে চাই। আমাদের নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের মহান নেত্রীর গরিবী ইটাওর স্থরে স্থর মিলিয়ে নির্বাচনী অভিযান চালিয়েছিলাম। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যস্ত যে অস্থিরতা চলছিল তার নিরসনকয়ে এরং থেয়ে পরে বাঁচার তাগিদে আছা রেথে আমাদের

পক্ষে অধিক সংখ্যার রার দিরে জনপ্রিয় সরকার গঠনের পথ স্থাম করেছে। কিছ হঃখের বিষয় আমাদের নির্বাচনের প্রাক্তালে যে সমস্ত নিতা প্রয়োজনীয় দ্রবামল্য ছিল গত ২০শে মার্চ মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর শক্ষা করেছি দিনের পর দিন তা বেডেই চলেছে। আমরা সেই সম্পর্কে মেনশনের মধ্যে বলেছি। আজ ৪২ দিন আমাদের সরকারের আর হয়েছে। এটা স্বাভাবিক যে জনসাধারণ এর মধ্যে আশা করে যে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবোর স্কবিধা পাবে এবং থেয়ে পরে বাঁচতে। কিন্তু আৰু যে হতাশা সেটা অম্বাভাবিক নয়। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি নিজে **দেখেছেন এবং আপনার এলাকা সম্পর্কে অনেকে বক্তব্য রেখেছেন। পশ্চিমবাংলার বিশেষ করে** গ্রামবাংলার জনসাধারণ-তাদের মনে হাতাশা আসা স্বাভাবিক। কিন্ধু আমার দঢ় বিশ্বাস তাদের মনে হাতাশা এলেও তারা নিরাশ হয়ে যান নি। আপনি জানেন গত জুলাই মাসের সর্বনাশা বন্ধায় বিভিন্ন অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্ৰন্ত হয়েছে এবং বিশেষ করে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক কাঠামে ক্ষতিপ্রস্ত হয়েছে এবং বরুায় ঘরবাডি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হালের গরু, বাছর মরে গিয়েছে। তারপর তারা ফসল পায় নি, বীজ ধান তাদের কাছে নেই। তারা গৃহ:নর্মাণ ঋণ পায় নি এবং ক্রষি ঋণ এবং গরু কেনার খণ অনেক জায়গায় পায় নি। আমাদের অনেক জায়গায় বিশেষ করে মুলিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার ব্রেক্ত অঞ্চলে অব্স্থিত সেচ বাব্সা নেই এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকার **ফলে তারা চৈতালী ফদল পায় নি।** আজ বাংলাদেশের অবন্থা ভয়াবহ। অনেক জায়গায় চার পাঁচ মাস ভাত কি জিনিষ ভূলে গিয়েছে। ভাতের বদলে থেসারী যা গোথাছ বলে পরিচিত তাই গরীব জনসাধারণ জীবনধারণের জন্ম থাচে।

এই অবস্থায় এই যে ভয়াবহ চিত্র সেই চিত্র দূর করবার ছল আমাদের যে জনপ্রিয় সরকার সেই জনপ্রিয় সরকারের কাছে আমি বিনয়ের সঙ্গে জানাবো যে এর একটা স্রচিন্তিত সিদ্ধান্ত অতি সম্বর নেওয়া দরকার যার বারা গ্রামবাংলার জনসাধারণ এই হতাশা থেকে রক্ষা পায় এবং তার। বা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাছে—এর হাত থেকে যেন তার। মৃত্তি পায় । এই প্রসঙ্গে আমি আমার কিছু সাজেসন রাথতে চাইছি । আজকে কালোবাজারী এবং মূনাফাথোর—এরা যে ক্রিম থাছাভাব স্পষ্ট করে এবং দ্রাম্পা রুদ্ধি করে তার জল্ম মাননীয় মিমিওলীর কাছে অন্তরোধ করবো যাতে তাঁরা এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাথেন । আর একটা জিনিস প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে থাছা যদি স্প্রমান বতন ন। হয়, বতন নীতিরে যদি কোন হুর্বলতা থাকে সেদিক দিয়ে আমি অন্তরোধ করবো এই বতন নীতিকে যদি স্বদৃঢ় করা যায়, এ সম্পর্কে যদি সতিকারের বলিষ্ঠ নীতি নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় দ্রবামূল্য রুদ্ধি রোধ হতে পারে । আমি এ কথা বলতে চাই যে নির্বাচনের প্রাক্তালে আমারা দেথেছি যে এক এলাকায় যেখানে খাছা রয়েছে কর্ডনের মাধ্যমে অল্ড এলাকা থাছ পায় ন।। এমনকি আমি উদাহরণ দিতে পারি যে জিয়াগঞ্জ থেকে চালা ভগবান গোলায় নিয়ে গেলে ধরে । যদি তারা জীবনধারণের জল্পও চাল নিয়ে যেতে চায় তব্ও তাদের ধরে । তাই আমি মাননীয় খাছ্মন্ত্রীকে অন্তরোধ করবো এই বেথ কর্তন দেটা যেন দ্রীভূত হয় । এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি । জয় হিন্দ ।

Shri George Albert Wilson De-Roze: Sir, with your permission 1 move under rule 336 that the motion be now put. I take that the House has sufficiently gathered the views of the members and, therefore, I move under rule 336 that the motion be now put.

Mr. Speaker: I think the members are willing to participate in the debate.

Chri George Albert Wilson De-Roze: Obviously. I withdraw the motion,
Sir.



Shri Prem Oraon:

मिस्टर स्पीकर. सर, खत्तर बंगला देश का २० वधों से ओ हातत चलरही है, उसके बारे में यहाँ सब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इस २० वर्ष में आजतक उत्तर-बंगाल को कोई भी फैसिलिटी देने का इन्तजोम नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई उधोग-धन्धा आजतक स्थापित नहीं हो सका। इसीलिए उत्तर बंगाल की हालत आज बंत सर। व है। उत्तर बंगाल के वार डिस्ट्रिक्ट की परिस्थित इतनी सराब चल रही है कि वहाँ के रहने वालों को वड़ी कि नाहे का सामना करना पड़ता है।

बहाँ पर चाय बगान के उपर वहा अत्याचार चळ रहा है। आज वहाँ चाय बगान की ऐसी परिस्थिति है कि जो मजरूर उस जगह पर थोड़ा वहुत पहले काम में लोग रहते थे, अब उतको वहां काम मिखना भी मुश्किल हो गया है। वहाँ पर ६६ साल में एक एमीमेन्ट हुआ था, मालिकों के साथ। उसकी वजह से अगर मजदुर चाय बगान में काम पर जाते हैं, तो मालिक उस चुक्ति में मुताबिक मजदुर से कहता है कि काम नहीं मिलेगा।

चाय बगान के इलाके में पहले मालिक लोग पानी देने थे, घर बनाते थे। लेकिन अब दो वर्ष से घर नहीं बनाते हैं। और न पानी का ही इन्तजाम करने हैं। अब वहाँ पर पानी का कोई भी प्रबंध नहीं है। इस अपनी का स्टिट्यूए:सी नागराक टाचार सा-चम्पाकुड़ी और मेटली से घूम कर अभी आये है। वहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि एक घड़ा पानी के लिए चार आना देना पड़ता है। इसलिए में मंन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इमारे इलाके नागराकाटा-चारसा-चम्पाकुड़ी और मेटली में को मजदुर भाई वहन रहती है, इनके लिए पानी का प्रबंध जल्द से जल्द करें।

[ 8-10—8-20 p.m. ]

लेवर मिनिस्टर के साथ पिछली कर की असेम्बडी में रामस्नी और मेटली में जो मजदुरों का छट।व करके वेकार कर दिया था, उनके वारे में वात-चीत में न की थी। मगर आज-तक उसके वारे में कुछ नहीं हुआ है। आइविड में भी छटाव करके रखा है। इसलिए में लेवर मिनिस्टर साहव से कहूँगा कि इस पर फौरन विचार की जिए। क्यों कि मजदुर वड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं। आज तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। वहां से चिट्टो आई है कि मजदुर छोग बहुत तकजीफ में हैं। अभी तक इस केस का फैसछा क्यों नहीं हुआ १ मजदुर छोग तहप रहे हैं।

चाय बगान में मजदुरों की वड़ी खराव परिस्थिति चल रही है। मगर मालिक छोग लाखों रुपया चाय बगान से काम रहे हैं लेकिन हमारे गरीव मजदुर माई वहीं पर खराव परिस्थिति में दिन विता रहे हैं।

Mr. Speaker: आपका टाइम हो गया है, आप अब बैठ जाइए।

**ঞ্জিকুমার ব্যানার্জীঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্ত আবহুল বারি বিশ্বাস যে প্রস্তাব আজ এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমরা সকলে মিলে সমর্থন করছি। বিধানসভা বন্ধ হতে চলেছে। আমি মনে করি যে এই বিধানসভা চলা কালীন সকলের যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা উচিত চিল মাছুষের পক্ষে সেকথা আজ বলা হল। পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক কল্যাণের জন্ত বভ বিল পাশ হয়েছে, বহু আইন প্রণীত হয়েছে, বহু কথা বহু মানুষ বলেছে, কিন্তু, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়. আপুনি, আমি, আমরা কেউই বাকী নেই, যারা সকলেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষের হু:থের यात्रा व्यधिकाश्म शामवाश्मात्र, মাহ্যয যাদের পরণে হু'মুঠো নেই. যারা খদকডাও থেতে উপর আচ্চাদন মাথার ক সিন্তা যেভাবে বছরের পর বছর ছিনিমিনি তাদের **ত**:থ. তাদের পারে না থেলা চলছে, যেভাবে বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার চলছে, আমরা ভাবতে পারি না, বঝতে পারি না, সারগর্ভ নীতি কথা আমরা কি করে বলি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যাদের জন্ত এই কথা वमा रुखारू, यादा जुनाभलाद मान अफिन, जादा ज्यानारू देवादा ना, श्रीक द्वारिश ना य हारि মাছৰ নামলো কিনা কিন্তু তারা বোঝে সরিষার তেল, তারা বোঝে চাল,তারা বোঝে আনাজপাতি. বাঁচার জন্ম যে উপকরণ প্রয়োজন তা তারা বোঝে। এখানে বহু তথ্য ও তত্ত্বর অবতারণা করা হয়েছে। আমি একথা পরিকার ভাষায় বশতে পারি চাহিদা কম, না চাহিদা বেশী, সরবরাহ কম. না সরবরাহ বেশী,কোথায় ওয়াগন পাওয়া যাচ্ছে না, কোথা থেকে মাল আসছে না এইসমন্ত জিনিষ বলার প্রয়োজন নেই। আমি আজকে একথা বলতে চাই এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যারা করেছে সেই মুনাফাথোর, অসাধু, চোরাকারবারী, প্রঞ্চবক, তত্তরের দল, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস. বছরের পর বছর মামুষকে শোষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার যদি সক্রিয় পত্না অবলম্বন করেন তাহলে আমার মনে হয় এই দ্রবামূল্য বৃদ্ধি অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। বেশা বড কথা নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলায় ১০টি কিম্বা ২০টি টেষ্ট কেস করা হোক, যারা ভেজাল দেয়, যারা চোরাকারবারী, যারা মুনাফাথোর, যারা হাজার হাজার বস্তা চাল, চিনি, এবং গম গুদামজাত করে ক্লুত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে,প্রকাশ্যে তাদের বিচার করা হোক, দেখবেন দ্রবামলা বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে, যদি আফ্রিকতার সঙ্গে এইকাজ করা হয়, তাহলে কোন আইনের প্রয়োজন নাই। মানুষ আজ এই জিনিষ চাইছে। মাননীয় খালমন্ত্রী মহাশ্য এখানে রয়েছেন, তিনি কিছুদিন আগে কিছু গুদাম সিল করেছিলেন, সেই থবর সংবাদপত্রওয়ালারা ফলাও প্রচার করেছে, আজকে এই যে ক্রতিম সংকট পৃষ্টি হয়েছে, সেই সংকট কৃথবার জন্ম যদি সরকার পক্ষ থেকে সক্রিয় পদ্ধা গ্রহণ করা হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি মাহুষ হুহাত ভুলে এই সরকারকে আশীর্বাদ করবে। তারাও এই সরকারের শীর্দ্ধি চায়। তা যদি না করা হয়, মাননীয় স্পীকার মহ'শ্র, শুধ কথার জাল বিস্তার করে কোন কিছু হবে না। এই প্রস্তাবের কাল কাল অক্ষরগুলির কালি ভকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিতা প্রয়োজনীয় জব্যের দাম আট আনা, একটাকা, হটাকা করে বেছে যাবে। এই অবস্থাচলতে পারে না, এই অব্স্থা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মাহুষের স্বার্থে এই বিধানপভা, সেই জনগণই যদি আমাদের এই ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে থাকে তাহলে ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা



মাধার চিন্তা করে আমাদের সক্রির পছা গ্রহণ করতে হবে। দেশের জনগণই আমাদের এই বিধানসভায় পাঠিয়েছে, আজকে গ্রামে গঞ্জে দ্রব্যমণ্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাছে, যারা অসীম দরিদ্র, নিবন্ধ তারা সকলেই আমাদের পাঠিয়েছে, তাদের জন্ম আমাদের ভারতে হবে, আজকে আমাদের তাদের কথা চিন্তা করতে হবে। তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে কেবলমাত্র জনপ্রিয় বলে শেষ কথা বললেই কাজ শেষ হবে না। এই জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা জণগনের আশীর্বাদ্ধন্ত মন্ত্রিসভা, অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে পশ্চিমবঙ্গে চোরাকারবারী, ভেজাশকারী মনাফোর এবং বে-আইনী মজুতদারেরা মাথা তোলার সাহস না পায়। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যেন চোরাকারবারীরা প্রশাসনকে কিনে রেখেছে, পুলিশকে কিনে রেখেছে, তাই দ্বিদ্র চাষী-মজুরকে আজকে আটকে থাকতে হয়, বারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে এইরকম বহু শ্রমিককে কারাগারে ফেলে রাথা হয়, আর মোটা মোটা সমস্ত মামুষ, বড বড় প্রসাওয়ালা মহাজন বেনিয়া যারা তারা আন্টাচড থেকে যায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কর্মপন্থা নিতে হবে। এই মন্ত্রিসভার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে, গভীর শ্রদ্ধা আছে, সেই বিশ্বাসকে বাভিয়ে নিয়ে আজকে এই কথা বলতে চাই আজকে এই সরকার এমন কাজ করুন যাতে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়, শক্ত হয়। আজ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাগুষের সঙ্গে যে মমস্তা জড়িত আপনারা ভাববেন না সেই সমস্থা কেবলমাত্র একটা কাগজের প্রস্থাব হিসাবে থেকে ধাবে, এর পেছনে পশ্চিমবঙ্গের **লক** কোটি মাম্ববের অস্তবের সমর্থন আছে। সেই সমর্থনের কথা বুঝে এবং চিন্তা করে আঙ্গকে দ্রবামু**ল্য** বুদ্ধি রোধ করবার জন্ম এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যাতে যেসমস্ত লোকের চক্রান্ত দেশের সাধারণ মান্তবের নাভীঃশ্বাস উঠেছে সেই চক্রাস্ত বার্থ হতে বাধা হয়। আমি পুনরায় প্রথমে যেকথা বলেছিলাম সেই কথাই আবার বলতে চাই। কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই. শুধুমাত্র সারা পশ্চিমবাংলায় ১৫।২০ টি কেস তৈরী করুন, এমন কেস করুন পশ্চিমবঙ্গে যারা ভেজাল দেবে. থাছাদ্রব্য নিয়ে ফাটকাবাজী করবে, ক্রত্রিম অভাব স্বষ্ট করবে, যারা ডাল, চিনি, তেল লুকিয়ে রাথবে, তেলে যারা শিয়াল কাটা মেশাবে দেইদব লোক রেহাই না পায়। ্লাক যদি রেহাই না পায় দেখবেন অবস্থা পাল্টে গেছে, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আত্রকে তাই মাননীয় সদস্যরা যাঁরা এথানে আছেন, আমি আশাকরি তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং বারি সাহেব যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং অন্তান্ত মাননীয় সদস্যরায়ে কথা বলেছেন তার সঙ্গে একাত্মবোধ করে গভীরভাবে সমমনোভাব রেখে পশ্চিমবধে দ্রবামলা যেভাবে হুছু করে বেডে চলেছে তা ৰুথবার জন্ম সক্রিয় কর্মপন্ধা গ্রহণ করবেন। এই বিশ্বাস এবং ভরুষা রেখে আমার বক্তবা শেষ করছি। জয় হিনা।

[8-20-8-30 p.m.]

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ তুলেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে হাই প্রাংস্প্রস্ক অব এসেনসিয়াল কমোডিটিজ প্রসপে মাননীয় সদস্য আবতল বারি বিশ্বাস যে প্রস্থাব এনেছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম ষেকথা আমার মনে পডছে সেটা ২ছে এই জিনিসটি অত্যন্ত সময়োপযোগা হয়েছে, এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং অত্যন্ত স্থের বিষয় যে এই বিশেষ জিনিষটি কংছেসের একজন মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন। এই প্রসপে আমি আমাদের দিক থেকে জানতে চাই যে, আমাদের পার্টি সারা ভারতবর্ষে ৭ই মে থেকে "জনসাধারণের রায় কার্যকরী করা হবে" এই যে অভিযান করছেন আমি আশা করি সেই আন্লোলনে সমস্য কংগ্রেসীয়া যুক্ত হবেন। আমি জানি আজকে বিভিন্ন জায়গায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম আগেকার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাবে অনেক তকাৎ হয়ে গেছে। আমরা যদি নির্বাচনের পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখব দাম অনেক বেনী বেড়ে গেছে। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই চাল, চিনি,

মসলা, সর্বের তেল এবং কাপড় প্রভৃতির দাম অভ্যন্ত বেড়ে চলছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খৌক নিয়ে জানলাম কাপড়ের কাঁচামাল, সতোর দাম বাণ্ডিল পিছু যেতাবে বেড়ে চলেছে তাতে মোটা কাপড এবং ধৃতি, শাড়ীর দাম বেভাবে বেড়ে বাচ্ছে তাতে দেগুলি সাধারণ মাহুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তমলুক, আনন্দপুর, ঘাটাল প্রস্তৃতির এলাকায় যে তাঁতিরা ছিল স্থতোর দাম বেডে যাবার ফলে তালের কুটির শিল্প পরিচালনার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। এইসব অবস্থা যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমি ব্যক্তিগ**ভ**ভাবে জানি। বর্তমানে মুসুর, মুগ, সাবান প্রভৃতির দাম বেড়ে গেছে, বেবি ফুড, হরলিক্স এর দাম বেডে গেছে এক দেড় টাকা এবং চিনি প্রায় সাড়ে তিনটাকায় বিক্রি ২চ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্র এটা স্বীকার করেন না, কিন্তু মাননীয় সদস্রেরা সকলেই জানেন থে. এইভাবে জিনিবপত্র বিক্রম হচ্ছে। জিনিবপত্রের দাম ক্রমাগত যেভাবে আঙ্গকে বেডে চলেছে তাতে আমরা বদি এর দকে মোকাবিলা না করি তাহলে যে সমস্ত মামুবের আশীবাদ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, য'দের জন্ম কাজ করতে এসেছি, যাদের চিস্তাধারা নিয়ে এসেছি তাঁরা বুঝবেন যে তাঁদের জন্তু আমরা কিছু করলাম না বা তাঁদের এই হঃসহ অবস্থা আমরা দেখলাম না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই হাই প্রাইসেস অব এসেনসিয়াল কমোডিটিজ নিয়ে আমরা যেথানে দাঁডিয়ে আলোচনা করছি সেই আলোচনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমার এলাকাতে আমি জানি চন্দ্রকোনা, যেটা আরেকা, ঘাটাল এবং আসানসোলের মোড সেধা ন শীতকালে হাজার হাগার আদিবাসী এসে জমায়েত হয় কাজের সন্ধানে। তাদের কাজের সন্ধানে পূर्व मित्क, यात्क नागत्राकां है। यत्म त्यात्म त्यात्व हत्र ध्वर के कात्रशात्र होता कांक। मार्ट्यत महश्र পড়ে থাকে। আমি এটা এইজক্ম বদছি যে তাদের ঐ ইকনমিক্যাল স্টেজে, যে প্টেজ আজকে তাদের ডিম্যাণ্ডের ভূলনার তাদের পাট ক্ররকরার ক্ষমতা কতটুকু—সেধানে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি হাই প্রাইসেস অব এসেনশিয়াল কমোডিটিজ, এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? জানেন এই কলকাতা শহরের ফুটপাতে যে হাজার হাজার মানুষ থাকে যাদের খাবার সংস্থান থাকার কোন বন্দোবন্ত নেই, রাস্তায় গ্ৰাগডি হিউম্যানিটিজ রোশিং অন ফুট পাথ, এর সঙ্গে হাই প্রাইস অব এ্যাসেনশিয়াল কমোডিটিজ-এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? কাজেই বর্তমানে যে অবস্থা, সেই অবস্থার দিকে আমাদের প্রত্যেককে নজর রাথতে হবে এবং আমি অন্তরোধ করবো আপনার মাধ্যমে মদ্ভিমহাশয়কে যে আজকে যে জিনিবটা উত্থাপন করা হয়েছে—মাননীয় সদস্য বারি মহাশ্য যেটা উত্থাপন করেছেন, তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ত। রয়েছে। আমার কয়েকটা সাজেসন্স আছে, সেই সাজেসন্সগুলো সহদ্ধে আমি বলতে চাই যে এই হ:সহ অবস্থাকে অতিক্রম করতে গেলে সরকারকে নিছের হাতে সেই ক্ষমতা আনতে হবে, অবস্থায় পাইকারী বাণিজ্য সরকারের হাতে তুলে নিতে হবে। পাইকারী वां शिक्षा होटल जूल निरंश शूठद्वा लारम, शूठद्वा लाकारन, शूठद्वा वावमाशीराव्य विकि कद्वरल भावि এবং এটা করতে গেলে সব থেকে আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যে কালো টাকা থাটছে, তা উদ্ধার করতে হবে এবং তা উদ্ধার করতে গেলে আছকে সরকারকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে এবং উচ্চমূলোর যে নোট—১০০ টাকার উপর যে নোট আছে, সেই নোটগুলোকে বায়েজাপ্ত করতে হবে। তানা হলে কোন রকমে এই অবস্থা এড়ানো যাবে না। তাই আমার তরফ থেকে এই সাজেসন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশচীনন্দন সাউঃ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশর, আজকে এই মাননীর সদস্ত আবহুল বার বিশ্বাস মহাশর দ্রবামূল্য বৃদ্ধির জকু যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি মনে করি তা সময়োচিত হয়েছে এবং এই ব্যাপারে আমি আমার বীরভূম জেলার দৈনিক চক্রভাগার একটা উদ্ধৃতি এখানে রাখিছি। এই জেলাঞ্লিশ্যকে এই কাগজে লিখেছে যে বর্তমানে এখানকার অর্থনৈতিক চিত্র অতীব ভরাল। গত্ত

বংসরের অতি বর্ণণ জনিত নিদারুন শস্তহানির কারণে এই অঞ্চলে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে স্তুতীত্র খাদ্য সৃষ্টে। এখানকার ভূমিহীন মেহনতী মাত্রুষ কর্মহীন, বেকার অবস্থায় অনশনে, অর্থাননে, ত্রঞাল্য ভোজনে দিনাতিপাত করিতেছে। হরিজন পল্লীর অধিকাংশ শিশুই অপুষ্টিজ্বনিত ব্যাধিতে ভূগিতেছে। নিম মধাবিত্ত ও স্বপ্লবিত্ত পরিবারেও দেখা দিয়াছে আল্লের অন্টন। খাদাশাল্যর ু ≅লাও জ্বত বর্ধমান। তাহা সাধারণ মাহুষের ক্রয় ক্ষমতা বহিভতি। হুধের বিষয়, বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের দিক থেকে ষ্টেট রিলিফ খোলারও কোন তৎপরতা লক্ষিত হাইতেছে না। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি বিরভূম জেলার হবরাজপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত এবং আমি জানি সেদিন আমি বিরভূমে ছিলাম। নিরাময় স্যানিটোরিয়ামে আমি একজন সদস্ত ভিসাবে সভা করছি, এমন সময় ছবরাজপুর কংগ্রেস অফিস থেকে আমার কাছে ধবর পাঠান হয় যে ত্বরাজপুর রেল ঔেশন থেকে চাল চোরাই পথে প্রত্যেক দিন আজিমগঞ্জ এবং শাঁইথিয়ায় <mark>যাবার যে টেন আছে সেই টেনে পাচার হ</mark>য়ে যাজে। সেই সভাতে জে**লা** ম্যাজিসটেট এবং এস. ডি. ও. উপ'স্থত ছিলেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তারপর আপনি জানেন সেই বিষয়ে আমি কলিং এাাটেনশন দিয়েছিলাম আমাদের সেথানকার যব কংগ্রেসের ছলেরা চাল ধরার ব্যাপারে পুলিশকে সহায়তা করেছিল এবং সেথানে একদিন চাল উদ্ধার করা হয়েছিল। পরবর্তী যগে লক্ষা করেছি, সেই যে ছেলেরা প্রলিশকে সাহায়া করেছিল তার পরের দিন উপতা সেশনে সেই যুব কংগ্রেসের ছেলেদের মারধোর করেছিল সেই চাল পচারকারীরা, যারা ব্লাক মার্কেট করতো। আমাদের ভেলার চাল আজকে চালান হয়ে যাচ্চে রাস্থা দিয়ে অন্ত জায়গায়। যেমন অজয়নদী দিয়ে গাড়ি গাড়িচাল চলে যাছে, রেল পথে চালান হয়ে যাছে। [8-30-8-40 p.m.]

আজকে রেলপথে চালের চোরাই চালান হয়ে যাছে। আপনি জানেন স্থার, বীরভূম জেলায় গত বংসর চরমতম অতি বৃষ্টির দরুণ ধান চাল হয় নি। ফংল চালের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে, মভাব হয়েছে সরবরাহের। ফলে মূলার্দ্ধি চালের চোরাই চালান বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা এথনো বীরভূমে হছে না। এই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাং ফছলে হকের কাছে বীরভূমের কিছু সদস্থ এসেছিলেন দাবী জানাতে যে অবিলয়ে বীবভূম জেলা থেকে চালের চোরাই চালান বন্ধ হোক। আমি তাঁদের সলে গিয়েছিলাম। তংসত্বেও বীরভূম থেকে যে সমস্ত সদস্থ এসেছেন তাঁদের জানালাম চালের চোরাই চালান বন্ধের ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের থাদ্যমন্ত্রী মাননীয় কাশীকান্ত মৈত্র আমাদের বীরভূম জেলা সফরে গিয়েছিলেন।
তিনি নিজে গিয়ে দেথে এসেছেন সরকারী কর্মচারীদের কার্য্য-কলাপ। থাদ্য দপ্তরের সরকারী কর্মচারীদের কার্য্যকলাপ থাদ্য দপ্তরের সরকারী কর্মচারীদের কার্য্যকলাপ মিল মালিকদের খাথের অন্তক্তল। মন্ত্রিমালারের সামনে তাঁরা কর্মপন্থারি আমাদের ক্ষিত্র কর্মপন্থার উপর আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমার জেলা তিনি ঘুরে দেথে বিশ্বিত হয়েছেন যে 50% খুদ চালের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হছেছ। এই ব্যাপারে দৃকপাত করবার জন্ম মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করছি। এই সরকারী কর্মচারীদের উপর যে প্রশাসন যন্ত্রের দায়িত্ব স্থাত্ত আছে। সেই দায়িত্র তাঁরা প্রাপুরি পালন করছেন না। দেই দায়িত্র যদি তাঁরা যথায়ওভাবে পালন না করেন, তাহলে অবস্থা আয়ত্রের বাইরে চলে যাবে। এই যে চাল চারাই চালান হয়ে যাছেছ, তা রোধ করবার জন্ম কি সেথানে কোন সরকারী প্রশাসন নাই প্রাজ পুলিশ কর্মচারী ও থাজনপ্তরের কর্মচারীরা ওথানে কি করছেন ও সন্থাক্ত করা বা এই চোরাই চালান বন্ধ করা কি তাদের কান্ধ নর প্রাশি সরকারকে অন্তর্রোধ করবো আমরা যেন এইরক্স আমলাতন্ত্রের উপর

সম্পূর্ণ নির্ভর না করি। সরকারী কর্মচারীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তালগাছ নারকেলগাছ হয়।
এই সরকারী কর্মচারীদের কথার উপর যেন মন্ত্রীরা আদৌ নির্ভর না করেন। একবার Joint Director, Animal Hasdandary আমাদের ওথানে D. M. এর সামনে বলে এসেছিলেন ব্রুবাজপুরে একটা ডেয়ারী ফার্ম হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল তিনি ফিরে গিয়ে adverse report দিয়েছেন, তা ওথানে হবে না। যারা এই সরকারী কর্মচারী—আমলাতম্ব যাঁরা বসে আছেন, তাদের ক্রিয়া কলাপে আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে উারা মস্ত্রিমগুলীকে ভূল পথে পরিচালনা করছেন এবং ভবিশ্বতেও করবেন। তাই স্থার আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমঙলীকে আমি সত্রক করে দিতে চাচ্ছি এই সম্পর্কে। আমাদের জেলাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখছি এঁর। আমাদের মন্ত্রীমঙলীকে ভূল পরিচালনা করছেন।

বীরভ্মের ময়রাক্ষী ক্যানেলের উপর সেথানকার ক্ষমি নির্ভরণীকা। অথচ দেখা পেল সেই ক্যানেলের উপর নির্ভর করে ওথানে যাঁরা উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করেছিলেন সময়মত ছলের অভাবে, সেই ধান আজ নই হতে চলেছে। এই হাউসে গত ২৭শে এপ্রিল তারিথে অবিলক্ষেত্র ওথানে ময়রাক্ষী ক্যানেল থেকে জল দেওয়া কোক বলে সম্প্রিট সেচ বিভাগের ময়মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু বড়ই ছঃথের বিষয় আজ্ও সেথানে জল দেওয়ার কোন ব্যবহা হয়্ম নাই। অগচ ওথানকার চাষীরা ঐ জলের অভাবে মারা যাছে। আজকে এই যে দেশবাাপী থাল সমস্যা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি— এই বাপোরে স্বকারী প্রশাসন যমের উম্বতির দিকে সর্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া দ্রকার। তা নাহলে এই সমস্যাব সমাধান আমরা করতে পারবো না।

শ্রীমতী গীতা মুখার্জী ঃ মাননীয অধ্যক্ষ মহাশয়, একেবারে দিনের শেষ পর্যায়ে এই প্রস্থাবের উপর হ'একটি কথা বলবার মতুমতি আপনি আমাকে দিয়েছেন তার জক্ত ধক্সবাদ। এই প্রস্থাব মাননীয় সদপ্ত আবহুল বারি বিশ্বাস এনে আমাদের সমস্ত সভার শুণু নয় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাত্রের অশেষ ধক্সবাদ ভাজন হয়েছেন। তাঁর প্রস্থাবে যা বলা হয়েছে পরিস্থিতি সম্পর্কে সেসম্বন্ধে আমার হু'একটি suggestions মাননীয় মন্ত্রীয় বিবেচনার জক্ত এখানে রাখতে চাই।

প্রথম কথা হলে। জিনিষপত্তের ফলাবৃদ্ধিতে যে অবস্থার স্বাস্টি হয়েছে, তাতে বুধা ক্রন্দন করেও কোন ফল নাহ যদি সেই সব জিনিষপত্তের উপরেতে বা তার সরবরাথের উপরেতে অস্তঃ প্রধান প্রধান বিষয়ের উপরেতে তথা দ্রবাসামগ্রীব উপরেতে সরকারের কোন কার্যাকরী নিয়ন্ত্রণের ব্যবন্থা না থাকে।

তারজন্ম আমি এই যুক্তিতে প্রশ্ন কর্ষিচ যে, অনতিবিলম্বে পশ্চিমবৃদ্ধকে এই বিষয়ে পথ দেখান দ্রকার। যদিও এইটা স্ক্তারতীয় সমস্তা, শুধু পশ্চিমবৃদ্ধে কর্লেই হবে না, তথাপি আমরা যদি থানিকটা এগোতে পারি এই স্ক্তারতায় সমস্তার যদি কিছুটা সমাধান করতে পারি পশ্চিমবৃদ্ধের ক্ষেত্রে। সেই বিষয়টা হছে এই যে প্রধান প্রধান জনপ্রয়োজনীয় জ্বা, থাল্লশন্ম ছাড়া নিতা প্রয়োজনীয় বাবহার্যা যেমন র লা কবার তেল, এবং তার সঞ্চে কাপড়—মোটা কাপড় এই সব পণ্যের পাইকারী বাণিজ্যের উপর অবিলম্বে সরকারী হাত দেওয়া এবং সরকারের হাতে নিয়ে এই সমস্ত মুনাফাথোর, কালোবাজারীদের সাযেথা করা দ্বকার। তানা হলে কালোবাজারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা যথন করবেন তথন তারা বাজারে ক্রিম অভাবে স্কৃষ্টি করে সমস্ত প্রস্তাবকে বানচাল করে দেবে।

দিতীয়ত: হচ্ছে যে এই সর্বভারতীয় সুমস্তার সাথে কালোটাকা বার করে আনবার সমস্তা ওুক্টেপ্রতো ভাবে জড়িত এবং তার জক ডিমনিটাইজেশন কমিটির যে প্রভাব, আমি তার সম্পর্কে



বৃদ্ধি যে কেন্দ্রীয় সরকার কেন আমাদের এথান থেকেও সেই প্রস্তাব জোরের সঙ্গে যাওয়া দরকার। কালো টাকানা ধরতে পার্লে কালা কাটিতে পরিণত হবে সমস্ত আলোচনা।

তৃতীয়তঃ চোরাকারবারীদের কঠিনহন্তে দমন করবার জন্স, নিয়ন্ত্রণ করবার জন্ম জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কমিট করে, সেই কমিটির ভিতর দিয়ে চোরাকারবার দমন করবার বাবস্থা গ্রহণ
করা দরকার। প্রধান প্রধান বাবস্থা গ্রহণের পক্ষে আমাদের বারি মহাশ্য যে প্রস্থাব এনেছেন
দেটা এই প্রস্থাবের অপারেটিভ পার্ট। যদিও আমরা কোন এামেওমেণ্ট দিহনি তবুও আমি এই
অপারেটিভ পার্ট মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্ম উত্থাপন করছি এবং এই বিষয়ে আপনারা তাড়াতাড়ি
বিবেচনা করবেন এই কথা বলে আমি শেষ করতে চাই। ১ থেকে ৭ তা'রথ পগস্থ ভারতের
কমিউনিই পার্টি জনসাধারণ থেকে পাওয়া নির্দেশ কার্যকরী করার কর্মস্থটীতে একটি গণ-অভিযান
চালাবার সিদ্ধান্ত করেছে। এই থেকে পরিজার বোঝা যায় যে এই গণ-অভিযান আমাদের একার
গণ-অভিযান নয় এটা এই ভারতবর্ষের সমস্ত জনগণের অভিযান এবং এই নিদেশকে কার্যাকরী
করবার জন্ম আমরা সকলকে ডাকছি এবং আমার বত্রবা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভার কাছে
রেফার করছি যে তাঁরা এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীকাশিত মৈতেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীআবছল বারি বিশ্বাস যে প্রস্তাব রেথেছেন সেই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তিনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই সভার মাননীয় বিভিন্ন সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার সপ্তে অগ্নি আমার উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। তা সত্ত্বেও আমি বলব যে মাননীয় সদস্য সব সময় সঠিক তথ্য এই হাউসের সমনে রাথেন নি। আমি এইটা খুব বিনয়ের সপ্তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, এই হাউসেব কংছে বলতে চাই যে যদি কোন কংগ্রেস সদস্য — আমি ঐ পক্ষের ভারতের কামউনির, পার্টিব সদস্যদের কথা বলাও না, কারণ তারা মিন্ত্রসভায় নেই, যদিও তারা আমাদের মোচার সপ্তে আছিন, ভাই আমি আমাদের স্বিত্র কর্মানী বন্ধু অথাৎ কংগ্রেসের মাননীয় বন্ধুদের বলব যে ৪২ কিনে আমবা বা প্রায় সপ্তর যে কার্ম করেছি আগামী এক বছবের মধ্যে যদি তার চেয়ে ভাল করেছ কবতে পাবেন তাইলে আমি চালেন্ত্র দিচ্ছি ৭ দিনের মধ্যে আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি। আমি ২০ তাবিথে আদে দপ্তর প্রেছিলাম, তারপের বলেছিলাম যে পশ্চিমবন্ধের 'ক' থেকে 'ও' প্রভ সব জেন্ডেও রেশন কার্ড হোল্ডারদের রেশন দেব। 'ক' এবং 'থ' শ্রেণী ছাড়া 'এ' এবং 'বি' কেন্ডাগ্রির কার্ড হোল্ডার ছাডা চাল কাউকে পেওয়া হয় না।

## [8-40-8-50 p.m.]

ক, থ, গ, ঘ, ঙ, শ্রেণীর কার্ডের প্রতিটি ব্যক্তিকে রেশন দেওয়া হবে। আশা কবেছিলাম যে এই হাউদেব অন্তত কংগ্রেস সদক্ষরা দাঁডিয়ে বলবেন যে গত ৫ বছবে রেশন বাবলা চালু হবার পর থেকে কে' এবং 'থ' শ্রেণী ছাড়। আর কাউকে চাল দেওয়৷ হয় নি । কিন্তু আজকে ক, গ, গ, গ, ও, প্রতি ব্যক্তিকে ঐ একই অর্জারের ভিন্তিতে রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। একজন সদক্ষ বললেন যে থবরের কাগজে বেরিয়েছে। থবরের কাগজকে বেশা ওকত দেবার মত ব্যক্তি আমি নহ। আমি থব বিনয়ের সঙ্গে একথা আপনাদের বলছি। খব বেশা সময় নেবে। না। ১৯৭১ সালে সংশোধিত রেশন এলাকার মাধ্যমে চাল গত মে মাসে আমি দেখেছিলাম সার। পশ্চিমবাংলায় চাল দেখয় হয়েছিল ২৮ হাজার মেট্রিক টন। আর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে আমরা সরকারে আসার পর সেটা বাড়িয়ে ৩২ হাজার মেট্রক টন করা হয়েছে। আবার মে মাসে সেটাকেও বাডিয়ে করা হয়েছে। আবার মে মাসে সেটাকেও বাজিয়ে করা হয়েছে ও হাজার মেট্রক টন। এতে কি বোঝেন কাজ হয় নি গৈ যেখানে ছিল ১৯ হাজার মেট্রক টন সক্ষা মেট্রক টন চাল রেশনে দেওয়া হছে। মনেনীয় সদক্ষ

বললেন জনতা হতাশ হয়েছেন। কিন্ধ আমরা তা মনে করি না। হতাশা আমরা দেখচি আপনাদের মধ্যে। বদি সংবাদপত্তের হেড লাইন করবার জন্ম বক্ততা করেন তো করতে পারেন। কিন্তু জনতার কাছে এই সরকারেরও বক্তব্য আছে—এই ৪২ দিনের এই সরকার যা করেছে তাতে ১ হতাশার কোন কারণ নেই। আমি একণা জোরের সঙ্গে বলছি যে ৬৪ হাজার মেট্টিক টন চাল রেশনে দেওয়া হচ্ছে। এই সরকার পশ্চিমবাংলায় দারুন সংকটের মধ্যে এসেছে যেথানে পশ্চিম-বাংলার ৮টি জেলায় বক্সা হয়েছে—ভয়াবহ অবস্থা। শুধ নদীয়া জেলাতেই প্রায় ২০ কোটি টাকার মত ফদল নই হয়ে গেছে। তারপর মুশিদাবাদ, মেদিনীপুর, ১৪-পরগণা, বর্ধমান এইসব জেলা আছে আবার বীর হুমে খুরনী, এ সবই আপনারা জানেন। বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল লাকুন বক্সা হয়েছে এবং এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। প্রকিওরমেণ্ট অর্থাৎ থাদ্য সংগ্রহ হচ্ছে আডাই লক্ষ টন—্তেবে দেখতে হবে সমস্তাটাকে ্য তার মধ্যে এই পরিমাণ থাদ্যশস্ত সামরা বাংলাদেশের মাত্যুকে দিচ্চি। এবং সার্ও বলচি অতান্ধ বিনয়ের সঙ্গে যে পশ্চিমবাংলায় খবর নিয়ে জানাবেন যে রেশনে গম বা গমজাত এবা দেওয়া হয়েছে 🗸 সব শ্রেণীর মার্থকে গ, ব, ঙ, শ্রেণীর মার্থকে যাদেও জমি আছে। কিন্তু যারা ব্যাক্তিই তারা কথনও গ, ঘ, ঙ, শ্রেণীর চাল পান নি। শুধু তাই নর, ৫০০ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৬০০ গ্রাম করা হয়েছে ২০শে মার্চ থেকে অর্থাৎ এই সরকার আসবার পর থেকে। কেন্দ্রীয় **সরক'রের খাদ্য সম্মেলনে** যোগদান করে আসবার পর এবং সঙ্গে আলোচনার পর আমরা দাবী করেছিলাম ধে আরও রেশনে বাডিয়ে দেওয়া হোক সংশোধিত এলাকার মান্তবের জন্ম —যারা ভূমিহীন, ক, খ, শ্রেণীর মাতুষদের জন্ম অত্ত পক্ষে ৭০০ গ্রাম করে এবং যেখানে যেখানে ৫০০ আছে সেখানে ৭০০ গ্রাম করে বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং যেখানে ৬০০ আছে সেখানে ৭০০ করে দেওয়া হোক এবং কলকাতা ও অক্সান্স বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায়৮৫ লক্ষ্ণ মাত্রমকে যেথানে ১০০০ গ্রাম করে দিচিছ সেটাবাড়িয়ে ১১০০ গ্রাম কর। হোক । আমি ৩-ধুসহরের দিক দেথছি না। গত বছর খাত্তমন্ত্রী হিসাবে আমি ৫০ গ্রাম বাড়িয়েছিলাম এবং এবারে ১১০০ গ্রাম করে ৮৫ লক্ষ নাস্তমকে ১০০ গ্রাম করে চাল বাড়াচ্ছি যেটা আগামী ১৫ই মে তারিথ থেকে শহরে এবং গ্রামে কার্যকরী হচ্ছে। গ্রামের প্রত্যেকটি 'ক' এবং 'থ' শ্রেণীর কার্ড হোল্ডাররা ৭০০ গ্রাম করে চাল পাবেন এবং এবং এই হিসাব করে মাননীয় সদস্যদের কাছে সবিনয়ে অন্তরোধ করবো এটা বিবেচনা করার জক্স। এটা অঙ্কের হিসাব। এর মধ্যে কোন কারচুপি নেই।যদি এই পশ্চিমবাংলার রেশনে ১৯ হাজার মেট্রিক টন থেকে ব্যাভিয়ে ৪৬ হাজার মেট্রিকটন চাল গ্রামে এবং শহরে দেওয়া হয় সংশোধিত বলুন না কেন কথার ফুলঝুবি জালিয়ে কোন ফল হবে না। এই চাল যাঁরা কিনবেন তাঁদের অস্তত এই ৭০০ গ্রাম চালের জন্ম ব্লাক মার্কেটিয়ারদের অর্থাৎ কালোবাগারীদের কাছে যেতে হবে না। আরও বেশী দিতে পারলে আমরা খুশা হতে পারতাম। আমি জানি খালদপ্তর সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে কাঁটার আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। আমি জানি এ অত্যন্ত কঠিন কাজ আমার পক্ষে। কিন্তু তবুও জানি যে আমি আপনাদের সহযোগিতা পাবো এবং এও জানি যে জনগণের সহযোগিতায় এই সরকার নিশ্চয় এই সমস্তার সমাধান করতে পারবেন। আমরা আস্বার পর মাননীয়া সদস্যা ভগিনী শ্রীমতি গাঁতা মুখাজি আমাব কাছে এসেছিলেন মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চলের জন্ম যেথানের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ উনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই কয়েকটি জায়গা থারাপ চালের দাম বাড়ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওনারই সামনে বসে মেদিনীপুরের জেলা ট্রাক্কলে টেলিফোন করে কন্ট্রাক্ট করি এবং সেথানে কুড কমিশনার ও জ্য়েন্ট



ক্রমিলনার একসঙ্গে বসেছিলেন তাঁদের বলি যে মদিনীপরের এই এই অঞ্চলের অবস্থা থব থারাপ, নামতি গীতা ম**থার্ফি** এই অভিযোগ করছেন ্য চালের দাম বাডছে—তাহলে অনতিবি**লমে চালের** । বাবস্তা করতে হবে। আমার কাছে চিঠিটা আছে। আপনারা বলবেন, তিনি চিঠিটা আজকের নারিখে আমার কাছে পাইয়েছেন It is a matter of great pleasure for me to inform you that during the past few days prices of rice and other essential commodities in my area have gone down to a considerable extent as a result of which the oitizens of the area have been very much relieved. এই হাউদেৱই একজন সদস্য। কিছ প্রশ্ন হচ্ছে আজ বাংলাদেশের মান্তব ভয়াবহ বকায় সব কিছ হারিয়েছে। সেথানে ঐ যে ration-এর দামে যে চাল সেটাও কেনবার মত তাদের ক্ষমতা নেই। স্কুতরাং প্রশ্ন ওঠে কেন যে খালুদপ্তর বার্থ হয়ে গেছে, দরকার বার্থ হয়ে গেছে। প্রশ্ন হছে এমন একটা অবস্থ। তাদের হয়ে গেছে. অধানে gratuitous relief দেওয়ার প্রশ্ন, যেখানে আরো বাংপক আমাদের টাকা থাকলে test relief-এর কাজ করতে পারতাম, গ্রামের মাত্রের গরু কেনার জল টাকার দরকার, ঘর ভেঙ্গে গেছে ঘরের জক্ত টাক। দিতে পার্ছি না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্বী থুব জোরের সঙ্গে. অর্থমন্ত্রী সঙ্গে গ্রিছেলেন এবং প্রথম cabinet হবার পরে ড'কোটি টাকা কল্লের কাছে চেয়েছেন গ্রামবাংলার মাস্তবের জন্ত। পশ্চিমবঙ্গকে টাক। দেবার জন্ত তিনি সেদিন দিল্লী ঘরে এসেছেন এবং দেখানে অবার জানিয়ে এসেছেন যে এই টাকা আমাদের চাই। আমাদের সরকারের পক থেকে একথা তিনি বলেছেন। স্থতরাং প্রশ্ন হচ্ছে এই বাক্ড। জেলার মত জেলা যেখানে মাহুষের অসম্ভব তুর্গতি, পুরুলিয়া জেলায় যেখানে মাইযের দাকুন অভাব তাদের পক্ষে ration-এ যে চাল দিচ্ছে একটাকা ২৮ প্রদা, এক টাকা ৪০ প্রদা করে সেটাও কেনবার মত ক্ষমতা নেই। স্বতরাং প্রশালীকে তুইর্কমভাবে দেখতে হবে। একটা হচ্ছে মারুষের যেখানে অভাব, কেনবার ক্ষমতা নই কে যেন বললেন যে চালের দাম হ হু করে এই টাকায় উঠে গেছে। অবাক কাও, আমাকে দেখান। আমি তকে যেতে চাহ। বলতে পারেন যে সরকারের এই সমস্ত report-এ বিশ্বাস করিন। যদি বলেন তাহলে আমি বলবো মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি বেণা সময় নেব না। আমি আমাদের মাননীয় নেতা মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের cabinet colleagues-দের কাছে রাখবো মাপনাদের এই হাউদে আসবার অনেক মাগে। আমি নিজে প্রত্যেকটি জেলা Magistrate-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। মুশিদাবাদ জেলার সদস্ত কবিদ সাহেব আমি তাকে বলছি ২১শে এপ্রিল তারিখের telegram আমার কাছে আছে District Magistrate, Murshidabad, বেদিন ভনেছি চালের দাম বাডছে আমি দেখেছি তার উত্তরে Food Commissioner লিখেছেন Kindly refer to your telegram dated 20th April 1972 regarding prevailing price of rise in the district. Food Minister rang me up yesterday and wanted the same information. Information placed below may kindly be transmitted to the Food Minister for his information বলে তিনি তার information দিয়েছেন। স্বতরাং তারে motion আসবার অনেক আগেই আমি মুশিদাবাদ জেলার অবস্থা তাদের কাছ থেকে জনেছি। প্রত্যেকটি জেলার কাছ থেকে আমি জেনেছি এবং তার হিসাব আমি দেবো। প্রত্যেকটি জেলা—কোন জেলায় কি পরিমাণ চালের দাম বেডেছে হারা জানিয়েছেন। মুশিদাবাদ জেলা সম্বন্ধ হাঁরা নিজেরাই একটা column করে পাঠিয়েছেন,whether abnormal price of rice, Murshidabad, উদ্ভৱ দিচ্ছেন District Magistrate-No, Purulia-not abnormal but raised a price of rice 5 paisa par k.g., Nadia-No. Midnapore-No. Coochbihar-No., Bankura-No., Birbhum-abnormal in Sadder Sub-Divison, Howrah-No, Burdwan-price slight increase but not abnormal, Darjeeling-No, etc. etc. এবং কোন জেলায় কি কি দাম

বেছেছে তা দিয়েছে। বলতে পারেন, আমি তো মুর্শিদাবাদে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি না, আমি বর্দ্ধমানের গ্রামে গিয়ে কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের একটা machinery-র উপর নির্ভর করতে হয়, দেই machinary মাধ্যমে যে report—যদি বলেন তাহলে হাউস তার ইমপীচ করতে পারবে যে Magistrate হাউসকে false information দিয়েছেন। আমি সমস্ত দায়িছ নিয়ে বলতে পারি তাহলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী রাখবা, হাউসও রাখ্ন সেই দাবী কিন্তু একথা বললে হবেনা, ভর্ কথা বলে চলে গেলে চলবে না, facts দিতে হবে হাউসের কাছে, যাতে করে আমরা অভায়টা ধরতে পারি। আমি যেটা জানি, অফিসার সেটা পাঠিয়েছেন। আমি বারিদ সাহেবকে বলেছি, দেদারবক্স সাহেবকে বলেছি আপনাদের কাছে এই তথ্য রাথছি আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন।

চিনির দাম নিশ্চরই বেডেছে। তারজন্ম আমরা দায়ী নই, কেন বেড়েছে তা আমি হাউসে বলেচি। তা সত্তেও এই সরকার আসার পর আমরা চিনির পরিমাণ বাড়িয়েছি। শহরে এবং প্রামে আরো বেনা বাড়াতে পরেলে ভাল হত, কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ আমরা যে পরিমাণ চিনির বরাদ্ধ কেন্দ্রের কাছ থেকে পাই তার বেশী বাড়ান সম্ভব নয়। Statutory rationing area-তে দেওশত থেকে ছুইশত করে চিনি আমরা বাড়িয়েছি। প্রত্যেকটি গৃহস্থ তারা যদি ছুইশত করে পার কার্ডে চিনি পান, যদি ৫০ গ্রাম করে এক একটি বাড়ীর লোক পরিবার পিছু অতিরিক্ত চিনি পান তাহলে খোলা বাজারে তার চাপ কমে যাবে এবং সেটুকু তাদের relief হবে। গ্রামাঞ্চলে এবং মফ.স্বলের শহরাঞ্চলে এই চিনি বাড়ান হয়েছে। হয়ত এতটা বাড়েনি কিছু বেড়েছে। আপনারা থবর নিয়ে জানবেন প্রত্যেকটি জায়গায় সেটা বাড়াবার চেষ্ট। হচ্ছে। ডাল বা অন্তান্ত যেদৰ কথা বলেছেন, আপনারা জানেন এই রাজ্য এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যে নিতা প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিধের ব্যাপারে আমরা অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশী**ল। সরিষার** তেল—রাজ্য মুখামন্ত্রী সম্মেলনে আমি গিয়ে বলেছিলাম যে আপনারা গমের উপর ভরত্কি দিচ্ছেন কেন ? গমের দাম বাড়াছেন কেন ? গমের দাম আপনার। কমান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই বক্তব্য আমি রেথেছিলাম। কারণ যে জিনিধের উৎপাদন বাড়ছে আবার দামও বাড়ছে, এটা হতে পারে না। অনেক সদস্ত বলেছেন যে দাম বাড়ছে কিন্তু আমি তাদের বলছি যে আবার সেই মার্কসিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতির ফাঁদে যেন আপনারা পা না দেন, আপনারা যেন একথা না বলেন, গ্রামে গিয়ে বলবেন ধানের দাম বাড়াও আর শহরে এসে বললেন চালের দাম কমাও।

# [8-50—9-02 p.m.]

যাঁরা এই সব বলেন তাঁরা গ্রামে গিয়ে বলবেন যে ধানের দাম বাড়াও, আর শহরে এসে বলবেন চালের দাম কমাও, এই দায়িত্বে হাত থেকে আপনাদের মুক্ত হতে হবে। বাধাকপির দাম যথন ৪ পরসা হয় তথন আমরা একেবারে ২।০ কে. জি. বাধাকপি কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরি এবং বাড়ীতে এসে মা, মাসীমাদের বলি দেশের থ্ব উন্নতি হচ্ছে, ৪পরসা বাধাকপির দাম হয়েছে। কিন্তু আমরা ভাবি না যে আমাদের যারা বাধাকপি তৈরী করে সে কিভাবে মুথ থ্বড়ে বাধাকপির সামনে গিয়ে পড়ে। তাহলে৪পরসাযথন বাধাকপির দাম নেমে যায় তথন সে মার থেয়ে যায়, কিন্তু আমরা ভাবছি বাধান্ত্রপির দাম কমেছে, কুমড়োর ফালির দাম যথন ২।৪ পরসা হচ্ছে তথন আমরা ভাবছি কুমড়োর দাম কমেছে। বাধাকপির দামযথন বাড়ে, মাছের দাম যথন বাড়ে তথন মাগ্ গীভাতাও বেড়ে থাছে।



আমতা এই দাবী তো করি না, বাঁধাকপির দাম যথন ৪পয়দায় নেমে যাবে, ফুলকুপি যথন চু-আনায় নাম যাবে, শাকশজীর দাম যথন নেমে যাবে তথন আমাদের মাগ গীভাতাও নামবে ? তা কিছ মামতা কথন বলি না, মাগুগীভাতা এক জায়গায় কন্ত্যুণ্ট থাকে, সে বেডেই যাবে। এইযে আমাদের চিন্তার মধ্যে বৈপরিতা রয়েছে, এই বৈপরিতোর হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। গামের মামুষদের সম্বন্ধে যে কথা বলছেন এটা যদি স্ত্রিক:রে লোক দেখানো না হয়, যদি সামাস্থ্ কথার বেশী থালি না হয়, যদি সত্যিকারে অভারের কথা হয়, এই কথা গুলি কি করে বলতে হবে ন্টা যদি না হয় তাহলে সমস্তাটার মোকাবিল। করা আরো সহজ হবে বলে আমি মনে করি। ভর্গা মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি মুখাজি দে কথা বলেছেন যে আমাদের নিয়ন্ত্রনের উপর কোন এফেকটিভ কটে । লানেই, সত্যি কথা, তার জক্ত আমি হঃধিত। আমি কিন্তু তাকে এই কথা বলেচি যে আমরা যদি কতকগুলি পলেমিকা আবেদটিউত পলিটেক্যাল থিওরির ভিত্তিতে এই শক্ত সমস্তার সমাধানের কথা চিন্তা করি তাহলে তুল করবো, হসাৎ টোচট থেয়ে সামনে গিয়ে প্রতা। ন্ত্রী হিসাবে আমি বলছি এজন্ত যদি আমাকে কিছু বেগ পেতে হয় পাবো, হয়ত সরকারী কির্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে বলতে পারেন, বলবেন। ফুড করপোরেশনের সেনসাসে কি বলছে— ্র লড়াই বাঁচবার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে, জিততে গেলে এক্য চাই, এক্য চাই, চলছে <del>চলবে, বলুন—বাংলাদেশে কি অপরাধ তাঁর।</del> করেছেন যার জন্ম ২০ পারসেন্ট বোনাস হন দুড ্রন্তম টেড চাই, এই যে ফটিকারাজী চলছে এর পরেও কি আপনারা আশা করেন এফ সি: আই: গ্রামের মাহ্রমদের সন্তায় থাবার দেবেন ? এ জিনিস্চলতে পারে না। ,সাসালিই দেশে ২০ পারসেন্ট বোনাস হল ফুড গ্রেনস ট্রেডে আছে বলে মনে হয়না। এই কণ্ট াডিসানস চলতে পারেনা, এই বৈপরিতা চলতে পারেন।। স্নতরাং একটা করপোরেশন করে দিলেই যে এনীতিয়ক্ত হয়ে ে বে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের দাম কমে যাবে, নাস্কুষের তঃখ দূর হবে এ মনে করবার কিছু কারণ 🖊 নই। সমাজতান্ত্রিক দেশে কি হচ্ছে? আমি ক্যুনিঃ স্পল্ডদের বলতে পারি, মাননীয় সদ্ভানেতা াবশ্বনাথবাব্ত এথানে আছেন, অনেকে বলেন এদেশ এখন পু'জিবাদীর দেশ। জুশচেভ বলতেন মন-ক্যাপিটালিই পথে, পুঁজিবাদী পথে ভার চলেছে। াক্ত পুঁজিবাদী ভারতবর্ষকে ক্যাপিটালিই বলেন নি, তিনি বলেছেন নন-ক্যাপিটালিট পার্ট। আমি ধরে নিলাম ফার্ম, মার্কস্বাদী যাঁরে তাঁরে৷ বলবেন দেখানে ফাটকাবাজী হতে পারে, চালের দাম বাড়তে পারে, থাবারের দাম বাড়তে পারে। পোলাও একটি সমাজতাত্ত্বিক দেশ, সত্যিকারে সোসালিই কাটি। আপনারা জানেন সোভিয়েত, পোল্যাতে '१० সালের ডিসেম্বরের বড় দিনে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছিল। দেয়ার ওয়াজ গুড লাক যে এক ডিভিসন সৈক্ত নামাতে হয়েছিল। স্বতরাং কণ্টোলে আনলেই যে প্রবলেন সলভ হয়ে যাবে তা নয়। তার জন্ম জাতীয় চরিত্র তৈরা করতে হবে, ইনসটিটিউশনাল চেন্দ্র এও ব্যালেন্দেস তৈরা করতে হবে, সেটা গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব, সমাজতান্ত্রিক দেশে নিশ্চয়হ সম্ভব এবং সেহ ডদ্ধেশ্য নিয়ে আমরা ্রুগিয়ে যাচিছ। আমি তাই মাননীয় সদস্যদের এই কথা বলতে চাই যে নিতা প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। সেটাকে রোধ করবার জন্ম আমর। চেঠ। করছি এবং যে কর্মসূচী আমরা নিয়েছি আশাকরছি সামনে বোরো ধান উঠলে চালের দাম কমবে।

আমরা বিভিন্ন জারগা থেকে চাল আনবার চেঠা করছি এবং বিভিন্ন জারগা থেকে এই চাল যদি আসে তাহলে চালের দাম বাজারে আরো পড়ে যাবে। কোলকাতায় ১৫ তারিথ থেকে যথন ১১শো গ্রাম চালের বরাদ হয়ে যাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মফ:খল থেকে চোরা পথে বা গোপনে চাল আনার যে প্রবণতা আছে সেটা অনেক শিথিল হয়ে যাবে। আর আমরা যদি এই চালের মানকে খারে। উন্নত করতে পারি তাহলে নিশ্চয় আরো শিথিল হয়ে যাবে। সদে সদে কোলকাতায়

বাইরের চাল কম আসার ফলে মফ:স্বলের বাজারে সেই চাল থেকে যাবে এবং মফ:স্বলের বাজারে हारमत आरंजिनिवानि (वर्ष) यात्। करन मकः चरमत्र माञ्चरात्र कहे वा हुर्गिक कमत्व, निस्तित দামও সঙ্গে সঙ্গে কমবে বলে আমার বিশ্বাস। মাননীয় সদস্ত বন্ধ আবতল বারি বিশ্বাস তিনি যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব এনে তিনি আমাদের সকল মাননীয় সদস্যকে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবার যে স্রযোগ দিয়েছেন বা উদ্বেগ প্রকাশ করবার যে স্রযোগ দিয়েছেন তারজন্য তাঁকে ধক্তবাদ দিচ্ছি এবং আবার বলছি যে আমাদের তিনি যে কথা বলেছেন, "সরকার সচেতন ছোন, সজাগ হোন", প্রস্তাব উত্থাপকের এই যে প্রত্যাশা সেটা নিশ্চয় সফল হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকেই তাঁর সঙ্গে একমত যে আমাদের সভ্যবদ্ধভাবে এই সমস্তার মোকাবিলা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে গ্রামের মান্তবদের চর্গতি দর করবার জন্ত আগে যেখানে আমরা গত বছরেও সপ্তাহে চ'বার রেশন দেবার স্থােগ দিয়েছিলাম একবারে আমরা তিন বার করে দিয়েছি। অর্থাৎ, গ্রামের মামুষ যাদের হুর্গতি আছে কট্ট আছে তারা তিনটি কিন্তিতে রেশন নিতে পারবে। তাছাড়া আমরা গ্রামে এবং গঞ্জে ৮৮ প্রসা কিলো দরে আটা বিক্রি করবার জগু নির্দেশ দিয়েছি। এথানে কিন্তু মাননীয় সদস্যদের দায়িত নিতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় সাৰ্ডিভিসনাল কণ্টোলার বা ডিষ্টেট কটোলার বা জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের নেত্ত দিতে হবে। ফাটকাবাজী বন্ধ করবার জন্ত এবং সরকারী নীতি সেখানে কার্যকরা হচ্ছে কি না সেটা দেখবার জন্ম। আমার আশা আপনারা এটা করবেন। কারণ আশাম অনভিজ্ঞ, আপনাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। আপনারা মাঠে আরো বেশী ঘোরাফেরা করছেন,মাহুষের সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষ যোগ আপনাদের রয়েছে,আমারও প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে, তবে আমি আবার আপনাদের বল্ডি যে আমার কিন্তু আবহুল বারি বিশ্বাস মহাশয়ের চেয়ে এবিষয়ে উদ্বেগ কম নয় কারণ থাতা দপ্তরের দায়িত্ব আমাদের নেতা মুখ্যমন্ত্রী আমার উপর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে বাংলাদেশে থাল আন্দোলন যে কয়বার হয়েছে শেষের দিকে এই বিধানসভার আসার পর থেকে আমি প্রত্যেকটি আন্দোলনে ছিলাম। সেই ঐতিহাসিক ১৯৬৬ সালের নদীয়া জেলায় ক্লঞ্চনগরে থাতা আন্দোলনের পুরোভাগে দৈনিক হিসাবে থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অতএব মাহুষের হৃঃথ এবং যন্ত্রণা আমি জানি। সেই আন্দোলনে থাকার জ্ঞা থনের মামলার আসামী হিসাবে অনেক দিন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে আমাকে জেল্থানাতেও থাকতে হয়েছিল। তারজন্ম অবশ্য আমার কোন হঃথ ছিল না। তবে মান্তুষের ত্ব:থের সঙ্গে আমি পরিচিত, গ্রামের এবং শহরের অভাবী মান্তবের যন্ত্রণার সঙ্গেও আমি পরিচিত। আমি ভুধু এই প্রত্যাশা রাথাবো যে আমাদের এই সরকার আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করে যাবে যাতে করে এই পশ্চিমবাংলায়—কবি স্ককান্তের ভাষায়"মাছুযের বাস-ষোগ্য হতেপারে''। সেই অঙ্গীকার প্রতিটি মামুষের কাছে আমরা রাধবো। মহাশন্ন, আমি আপনাকে আন্তরিক ক্তজ্ঞতা জানাচ্ছি কারন আমাদের এক বন্ধু উইলসন ডি-রোজ তিনি যে ক্লোজার মোশন এনেছিলেন আপনি সেই ক্লোজার মোশন গ্রহণ না করে প্রত্যেকটি সদস্যকে হাউসে বক্কতা করবার স্থযোগ দিয়েছেন। আপনার এই গণতান্ত্রিক ব্যবহার এবং মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনি সভা সভাই আমাদের কাষ্টোডিয়ান। সব শেষে বলব, মান্ট্রীয় সদস্ত যাঁরা আমাকে তির্কার করেছেন সমালোচনা করেছেন আমি আপনাদের তির্হ্বার এবং সমালোচনা আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে নিচ্ছি। জর হিন্দ।



Mr. Speaker: The mover Shri Abdul Bari Biswas may speak again by way of reply.

**শ্রী আবিত্রল বারি বিশ্বাস**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ ধরে নিতা প্রয়োজনীয় দ্রবাস্লা বুদ্ধির কারণ এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এদিকের মাননীয় সদস্তরা অনেক কিছু বক্তব্য রেখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ও বক্তব্য রেখেছেন। আমরা চাই এইরকম-ভাবে প্রোটেনসিয়াল ডিবেট হোক, আমরা চাই মন্ত্রিমহাশয়রা এইরকমভাবে মাতৃষকে এ্যাসিয়ার্ড করুন, আমরা চাই সংবাদপত্তের মাধ্যমে দারা দেশের মান্তর মন্ত্রিমহোদয়ের বলিষ্ঠ মনোভাব জাতুক. কোন হতাশার ভাব নেই সেকথা সারা দেশের মাস্ত্র জাত্তক। স্থার, বামপন্থীদের সভার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন কালকে বিরোধী পক্ষ ময়দানে দাঁডিয়ে যে ডাক দিয়েছিল দেই সভার ডাক্ই একমাত্র ডাক নয়, আমাদের ডাকে ডাক আছে, আমাদের কর্তব্যে কর্তব্য আছে, আমাদেরও ঐচ্ছিক যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তারও একটা মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। আমরা এই বিধান সভার মাধামে তার্ই বহিঃপ্রকাশ করতে চেয়েছি। আমরা সরকার পক্ষের সদস্তর। পূর্ণ রেমপনসিবিলিটি নিয়ে বলচি ডিষ্টিই ম্যাজিটেট যে সমস্থ রিপোর্ট দিয়েছেন তার প্রতি আপনি ক চা নজর রাথবেন। আমি মশিদাবাদ জেলার সদস্তর কাছ থেকে জানলাম, স্থবিমল ঘোষ মল্লিক মহাশয় আজু রাত্রে এসেছেন, তিনি বললেন যে তাঁর এলাকাতে ১৬০ প্রদার কমে চাল নেই। সতএব আমরা কোন রকমভাবে এই জিনিসকে অবিশ্বাস করতে পার্চি ন।। মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য এই বিষয়ের উপর যে বক্তবা রেখেছেন তাতে আমরা থব থণী। আমর। এজক থণী যে আগামী দিনে আমরা কি করতে পারব তা নয় কিন্তু আমরা করব এই যে মন তারজ্য। আমাদের এই হাউদ শেষ হতে চলেছে, বাংলাদেশের মাতৃষ অন্তর্তাপকে আশা করবে যে কংগ্রেস মরেনি, কংগ্রেস সরকার मर्द्रात । ঐ वाद्राक्राणेंद्रा यन न। किन्ना करत तारेंगार्ग विकिश्म (थरक एवं थानि आमारिक्स একমাত্র ইঙ্গিতে চলবে। যারা চোরাকারবারী, মুনাফাথোর, মজুতদার, যার। এই থাদ্যমবা নিয়ে हिनिमिनि (थर्ल, छोत्र। आमारान्त्र थानामश्चीत विनर्ध मरनाजारतः कथा वृक्षक । आमारान्त्र मृथामश्ची, মন্ত্রিসভার বলিষ্ঠ মনোভাবের জন্ম ভীত সম্ভত হয়ে তাদের ভীত নডে উঠক এটা আমরা চাই। এটা আমরা চাই বলেই টাইম ট টাইম এইরকম মোশন আনছি এবং আনব সরকারকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্ত। আমরা আশা করব মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য যে উন্তর দিয়েছেন তাতে ঘণাযথভাবে আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা সকলে পালন করতে পারব। বাংলাদেশের মান্তবের স্থাত শান্তিতে দিন কাটবে এবং বাংলাদেশের মান্তব আমাদের উপর আন্থা রেথে আমাদের মঞ সহযোগিতা করবে আগামী দিনে খাদাদ্রব্য যাতে আমর। নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এই বিশাস আমার আছে।

Mr. Speaker: I now draw the attention of the honourable Members to Rule 319. This discussion is over.

#### Adjournment.

The House was then adjourned at 9.02 p.m. till 1 p.m. on Wednesday, the 3rd May, 1972, at the Assembly House. Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 3rd May, 1972, at 1 p. m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 12 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 5 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 193 Members.

[ 1-00—1-10 p.m.]

#### Oath or Affirmation of Allegiance

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of you have not yet made oath or affirmation of allegiance, you may kindly do so.

(There was none to take oath)

Now, we take up questions.

শ্রীমতী গীতা মুখার্কীঃ স্থার, on a point of privilege, আমার ২৫৩, ২৬৩, এবং ২৬৭ অসমোদিত প্রশ্নের উত্তর এখনও tableএ যে নেই। তিনটা প্রশ্নেই বিত্যুৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন। এর উত্তর গ্রামে নেই, এখান থেকেই দেওয়া যাবে। কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ার আমি স্বাধিকারের প্রশ্ন রাথছি।

Mr. Speaker: I am informed by the office that the reply has been just now received by my office and it will be placed on the table.

**শ্রীঅখিনী রায়**: আমারও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর নেই।

Mr. Speaker: Just now I have got answers to several questions and they are being placed on the table.

#### STARRED QUESTIONS

### ( to which oral answers were given )

#### Rural Employment Scheme

- \*236. (Admitted question No. \*277.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Labour and Employment Department be pleased to state—
  - (a) give an idea about some specific programmes the Government is contemplating to provide rural employment; and
  - (b) furnish the districtwise break up of these programmes and the probable number of employment to be created thereby?
- Dr. Gopal Das Nag: (a) The State Government is already providing employment through Crash Scheme for rural employment, a centrallysponsored scheme which has been taken up in all the districts of West Bengal.
  - (b) A statement is placed on the table.

# Statement Showing the Districtwise Position of Sanctioned Projects Under C. S. R. E. on 21 4 72

(in lakhs of autpees)

Sl.No. Name of Districts Total estimate Estimated Balance programe Emmployment in expenditure for 1971-72. Estimated Balance programe Emmployment in mandays on the executed during basis of sanctioned projects, 1972-73 and 1973-74.

(Rs.)(Rs.) (Rs.) (6)(4)(5)(1)(2)(3) 69.02 23,83,733 20.37 1. 24-Parganas 89.39 20.00 89.81 29,28,266 109.81 2. Midnapore 13,64,800 12.50 38.68 51:18 3. Purulia 35.08 14.60 20 48 9,35,466 4. Hooghly 2,62,933 3 73 6.139.86 5. West-Dinajpur 20.72 38.9315,90,666 59.656. Darjeeling 4,01,066 15.04 4 51 10.537. Nadia 15,32,533 57.47 15.2342 24 8. Bankura 21.42 10,35,733 17.42 38.84 9. Birbhum 47 71 14,41,600 54.06 6.3510. Burdwan 3,21,600 10.12 12.06 1.94 11. Cooch Behar 1.18 26.95 7,50,133 28.13 12. Murshidabad 2 60 95,466 0.983.58 13. Howrah 4,80,800 0.2017.83 18.03 Jalpaiguri 29,066 1.09 1.09 15. Malda 139.73 443.54 1,55,53,861 TOTAL 583.27



শ্রীবঙ্গনীকান্ত দলুই: Crash programme-এর কথার Crash Scheme করে rural employment-এর ব্যবহা করা হয়েছে। এই Crash Scheme জেলার সমন্ত block-এ হয়েছে, না ২০০ট ব্লক ছাড়া অন্যান্য block-এ নেওয়া হর নি ওটা কি জানেন?

ভা: গোপাল দাস নাগঃ এই Crash Scheme শ্রমদপ্তর বা employment দপ্তর থেকে পরিচালিত করা হর না। এটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উত্তর দিতে পারবেন। সেধানে প্রশ্ন ককন।

ত্রীরজনীক শত্ত জলুই: এই Crash programme-এ কতজন unemployed educated youngmen provide হয়েছে?

জাঃ গোপালদাস নাগ: এটা যে দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত সেধানে প্রশ্ন করুন।

শ্রীরজনীকান্ত দলুই: এই Crash programme ছাড়া rural employment দেবার ৰুণা চিন্তা করছেন কিনা?

ডা: গোপালদাস নাগ: এখনও পর্যন্ত নয়।

শ্রীরজনীকান্ত দলুই: আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্ণমেন্ট urban area, Caloutta এবং বিভিন্ন town area-তে sick industry, closed industry খুলে employment-এর ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু মেদিনীপুর, বাকুড়া, পুরুলিয়ার মতন তিনটা undeveloped rural area-তে বহ লেখাপড়া জানা ছেলে বেকার রয়েছে তাদের rural employment দেবার কথা চিস্তা করছেন কি না ?

জাঃ বেগাপাল দাস নাগঃ সেরকম কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি—হ'লে নিশ্চয় হাউসে

- 🔊 ব্রজনীকান্ত দলুই: সেরকম কোন চিন্তা মনের মধ্যে আছে কি না ?

(উত্তর নাই)

# রানীগঞ্জ থানা এলাকায় গ্রাম বৈচ্যুতীকরণ

\*২৩৭। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৩১৭) **শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়:** বিভাৎ বিভাগের মাল্লমন্ত্রাশ্ব অন্তগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) ইছা কি সত্য যে, গত একবংর ছইতে বধনান জেলার অভগত রাণীগঞ্জ পানার আমড়াসতা, বল্লভপুর ও সিয়ারশোল এলাকায় গ্রামীণ বৈচ্যতীকরণের কাজ বন্ধ আছে, এবং
- (এ) সত্য হইলে ইহার কারণ কি এবং সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

  Mr. Speaker: Reply has not been received. The question is held over.

### বক্রেশ্বর উষ্ণ-প্রস্রবণ

\*২৩৮। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৫৬) **জ্রীস্থারচন্দ্র দাস**ঃ স্বাষ্ট্র (পর্বটন) বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বক্রেশ্বর উষ্ণ-প্রস্রবণে অবগাহনের ফলে বছ রকমের তুরারোগ্য রোগ হইতে বছ রোগা মুক্তি পাওয়ায় ঐ প্রস্রবণের প্লানের জক্ত শত শত নরনারী ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং থাকা ও থাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় যথেষ্ট অস্থবিধা ভোগ করেন:

- (খ) অংগত থাকিলে, ঐ স্থানে একটি উন্নত পর্যটক কেন্দ্র স্থাপন করার বিষয়ে সরকার চিস্তা করিতেছেন কি:
- (গ) ইহা কি সতা যে, সরকারী প্রচেষ্টান্ন যে ঘরবাড়ী তৈরারী হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং উহাকে পুনর্নির্মাণের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; এবং
- (ছ) সভা **হটলে** এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

### **এতিকাকান্তি ছোব**ঃ

- । पड़ें (क)
- (খ) ই্যা। সরকারের আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাথিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে।
- (গ) কোন বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই। উষ্ণ প্রস্রবনের পুনবিক্সাস করিয়া সাধারণের স্নান ব্যবস্থার উন্নতি করা হইরাছে এবং কয়েকটি শৌচাগার নির্মিত হইয়াছে। সমস্ত ব্যবস্থার বাৎস্বিক মেরামতি করা হয়।
- (ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

**জ্রীস্থারচন্দ্র দাস:** আথিক সংগতি অন্থায়ী যে পরিকল্পনা নেবার কথা ভাবছেন তাতে কি যার তৈরী করা হবে বসবাসের জন্ম।

Shri Tarun Kanti Ghosh: I am reading out a note. The scheme for developing the Bakreswar Hot Spring area in the district of Birbhum at the estimated cost of Rs. 8 lakhs in the first phase was approved by the Cabinet in 1963. According to this scheme a bathing pool with in-coming channels for water from all the hot springs, 8 bathing cubicles for men and women, 4 public latrines, parks, pathways, etc., were constructed. Electric power for the area was provided by drawing high tension lines from Dubrajpur. Lighting arrangments were made in the area. The construction have not yet been taken over from the Construction Board who were entrusted with the work. Funds are allotted each year to the Construction Board Directorate for annual constructions and electrical installations and also for guarding the Government properties.

**জ্রীরচন্দ্র দাসঃ** এটা কবে শেষ হতে পারবে ?

**শ্রীভক্ষণকান্তি ঘোষঃ** এটা আমার জানা নেই, জেনে বলব।

#### Protection of Nishan Ghat to Gandhi Ghat from erosion

\*240. (Admitted question No. \*442.) Shri Mrigendra Mukherjee: Will the Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

- (a) if it is a fact that Rs. 20 lakhs was sanctioned for protection of Nishan Ghat to Gandhi Ghat at Barrackpore from erosion towards the early part of 1972; and
- (b) if so, whether-
  - (i) the said work has been completed,





- (ii) completion certificate for payment to contractor has been received, and
- (iii) datewise payment to the contractor made so far ?

### প্রীন্ত চটুরাজ:

- (ক) সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণ-কার্যের জন্ত এই বংসরের জানুয়ারী মাসে ১৪,৪৫,৩৭৮ টাকা মঞ্জ করা হইয়াছে।
- (a) (b) এ পর্যান্ত শতকরা ৯৭ ভাগ সম্পন্ন হইয়াছে।
  - (২) শ্রী আর. ডি. সেন এবং মেসার্স ইউনিয়ন কন্ট্রাক্সন নামে ছইটি এক্সেনির উপর উক্ত প্রকল্পের কার্যভার ক্রন্ত হইয়াছে। মেসার্স ইউনিয়ন কন্ট্রাক্সনের হতে এই প্রকল্পের যে অংশ ক্রন্ত হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন হইয়াছে এবং এতদ্সম্পর্কিন্ত পাওনাও মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকল্পের যে অংশ সম্পাদনের ভার শ্রীআর. ডি. সেনের হত্তে অপিত হইয়াছিল, সেই অংশের কাল্প চলিতেছে।
  - অর্থপ্রদানের দিন-গত তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল—

|  | তারিথ                       | कण्डे किंद्रेद्र नाम                | অৰ্থপ্ৰদান                    |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|  |                             |                                     | (টাকা)                        |
|  | <b>&gt;७-२-</b> १२          | শ্রীরামদয়াল সেন                    | ৩,৬৮,৯৪•                      |
|  | <b>&gt;₩-</b> ₹ <b>-</b> 9₹ | মেসাস´ ইউনিয়ন কন্ট্ৰাক্সন          | ३, <del>७७,२</del> ३ <b>१</b> |
|  | २४-२-१२                     | শ্ৰীরামদরাল সেন                     | ۹, ۵, ۵, ۹♦                   |
|  | >8- <b>૭</b> - 9২           | মেসাস´ ইউনিয়ন কন্ট্ৰাক্সন          | 35, <b>43</b> 2               |
|  | ৩০ - ৩- ৭২                  | শ্রীরামদরাল সেন                     | 5, <b>23,840</b>              |
|  | ৩১-৩-৭২                     | শ্ৰীবামদ্যাল সেন                    | <b>4</b> 5,•₹0                |
|  | ৩১ <b>-৩</b> -৭২            | মেদাদ´ ইউনিয়ন কন্ <u></u> ষ্ৰাক্ষন | <b>09,000</b>                 |
|  |                             |                                     | ١٢,٥٠٠,٤١٥ه                   |

🔊 শিশির কুমার সেনঃ কত দিনে এই প্রকল্পের কাজ হবে বলতে পারবেন কি ?

শ্রীসুনীতি চট্টরাজ: এই প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ সমাপ্ত হবে নোটিশ দিলে জানাবো।

শ্রীমূণোন্দ্র মুখার্জী: স্থার, এই কাজটার টেগুরে ডাকা হয়েছিল আর্থান ড্রেনেজ ডিভিশন থেকে এবং এন্টিমেট করা হয়েছিল আগুর গ্রেটার ক্যালকাটা ড্রেনেজ স্ক্রীম থেকে। আর্থান ড্রেনেজ ডিভিশন থেকে দেটা বাতিল হয়ে Metropolitan Drainage Division, under Superintending Engineer, Metropolitan Drainage Cirole-এ চলে গেল—এটা কি সহ্য ?

### [ 1-10-1-20 pm. ]

- প্রীস্থানীতি চট্টরাজ: এটা আমার জানা নেই, তবে কিছুটা ডিকারেন্ট এবং নোটিশ দিলে এই ইস্টার উত্তর দেব।

শ্রীমুগেন্দ্র মুখার্জী: ঐ টেগুার কারা ডেকেছিলেন এবং কে য়্যাক্সেপ্ট করেছিল অর্থাৎ পরে যে ২০ পার্সেণ্ট লেস দিয়ে কাজ্যা স্থয় হয়েছে দেটা কারা ডেকেছে ?

**শ্রীন্তনীতি চটরাজ:** আমাদের ডিপার্টেমেণ্ট থেকে।

শ্রীমুণেক্স মুখার্জী: স্থার, একটা থবর আপনার কাছে রাথছি, এই থবরটা সত্যি কিনা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন যে এটা ২০ লক্ষ টাকার কাজ কিন্তু হ'লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে—
২১ লক্ষ টাকার কাজ কিছু হয় নি এবং এটা আর্বান ড্রেনেজ ডিভিসন থেকে ডাকা হয়েছিল একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের আগুরে কিন্তু গেই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে পরে কংসাবতী প্রজেক্টে ট্রাম্পণার করে দেওয়া হয়েছে, দিয়ে কাজটা এন. কে. ঘোষ, Metropolitan Drainage Division under Superintending Engineer, Metropolitan Drainge Circle. এথানে আনা হয়েছে এবং এই কাজ তদারকির জন্ত আাসীস্ট্রাণ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে মাইনে দেওয়া হয় কিন্তু তাঁকে তদারক করতে দেওয়া হয় না। স্থপারভাইজর, ওভারসীয়ারকে দিয়ে তদারক করা হয়েছে। এই কাজটার জন্ত আাসীস্ট্রাণ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে বেতন দেওয়া সত্তেও তাকে দিয়ে করান হয় নি, ওভারসীয়ারকে দিয়ে কাজ করান হয়েছে এবং কাজ একদম হয় নি আমার এই অভিমত। হ লাথ টাকার কাজ হয়েছে আর ২১ লাথ টাকার পেনেন্ট করা হয়েছে। মন্ত্রিমহাশয় কি বলতে পারেন তিনি আমার সঙ্গে একমত কিনা ?

প্রীতি চট্টরাজ: আপনি প্রথমে ৬টা প্রশ্ন এক সঙ্গে করলেন। আপনি যে বিশেষ কথাটা বললেন এটা আমার জানা নেই। এটা তদন্তের ব্যাপার। আপনি যথন নজরে আনলেন আমি নিশ্চরই তদ্ভ করে দেখব।

প্রীমুণেক্স মুখার্জী: এটা যদি তদন্ত করে প্রমাণিত হয় যে এই টাকাটা জলে গেছে, পাথর জলে ভেদে গেছে এই রকম যদি প্রাথমিক তদন্তে দেখতে পান তাহলে সমস্ত জিনিসটা ভিজিলেন্দ্র কমিশনারের কাছে দিতে রাজী আছেন কিনা?

**এীসুনীতি চটুরাজ:** নিশ্চরই রাজী আছি।

# বাজার এলাকায় দোকান কর্মচারী সংস্থা আইন চালুর ব্যবস্থা

\*২৩৯। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৩১৬।) শ্রীত্মশ্বিনী রায়: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তর্গ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) পশ্চিমবন্ধ দোকান কর্মচারী সংস্থা আইন (ওয়েস্ট বেশ্বল সগস এয়াপ্ত এস্টাবলিশমেন্টস অ্যাক্ট) থানাস্তরে সমস্ত বাজার এলাকায় চালু করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং
- (ধ) পাকিলে, উক্ত আইন বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার গুসকরা, ভাতার, মেমারী, গদসী, বুদবুদ, পানাগড় বাজারে কবে নাগাদ চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

#### ডঃ গোপাল দাস নাগ:

- ক) বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।
- (খ) পশ্চিমবন্ধ দোকান ও সংস্থা আইন বর্তমানে বর্ধমান জেলায় গুসকরা, মেমারী, বুদবুদ ও পার্দ্ধাগড় এলাকায় চালু আছে, কিন্তু ভাতার ও গলসী এলাকায় উক্ত আইন চালু নাই এবং কবে চালু হইবে তাহাও স্থির হয় নাই।



শ্রী আম্মিনী রায়: এই যে প্রত্যেকটিতে যেথানে চালু আছে সেগুলি একটা থানার বাজার, আর বাকী ঘটো ভাতার আর গলসী, সেগুলিও থানার বাজার। তাহলে এই আইন চালু করবার কি কি সর্ত থাকে—এই আইন যে চালু করা যাবে সে সম্পর্কে কোন নিয়ম আছে কি ?

**শ্রীগোপাল দাস শাগঃ** সাধারণতঃ এই আইন ঐ রকম ধরনের কোন বাজার এলাকার চালু করবার আগে সেই জেলার জেলাশাসকের একটা মত চাওরা হয়। এক্ষেত্রে যে হৃটি এখনও চালু হয় নি সেই ফুটির ক্ষেত্রে বোধ হয় জেলাশাসক মহাশয় অন্তর্মপ মত প্রকাশ করেন নি।

**এ অখিনী রায়:** তাহলে জেলাশাসকের কাছে এই আইন চালু করা সম্পর্কে যদি দাবী **করা** হয় তাহলে জেলাশাসকই করতে পারেন, না ঠেট গভর্ণমেন্টের স্থাপ্ত ভাল দরকার হয়।

**শ্রীগোপাল দাস নাগ:** না, প্রেট গভর্ণমেন্ট জেলাশাসকের সম্মন্তি না থাকলেও বা তার

### বেকারদের জন্য জেলা নিযুক্তি পরিষদ গঠন

\*২৪১। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৪৭৬।) 🗐 শর্বেচ্নের দাস: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্তর্গুর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, মফঃস্বল জেলা শহরের বেকারদের স্থাবিধার্থে সরকার জেলা নির্ফি পরিষদ (এয়াপায়েন্টমেন্ট বোর্ড) গঠন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন:
- (খ) সত্য হইলে উক্ত পরিষদ কবে নাগাদ এবং কিভাবে গঠিত হইবে; এবং
- (গ) মফঃস্বল জেলা শহরের বেকার ভেলেদের চাকুবির ব্যাপারে ক**লিকাতা যাতারণতের ধরচ** বহন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ডাঃ গোপাল দাস নাগ:-(ক) না।

- (খ) প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) না I

শ্রীশার্ভচন্দ্র দাস ঃ স্থার, প্রত্যেক জেলার যদি এটাপরেউমেউ বোর্ড করা হর, যা এখনও করছেন না, এর ফলে প্রত্যেক জেলা সদর থেকে ছেলেদের কলকাতার আসতে হর ইনটারভিউএর জন্ম। এটা করলে মন্ত্রিমহাশয় কি মনে করেন না যে গরীব ছেলেদের কিছু প্রসাক্তি বৈচে যাবে ?

ভাঃ বোপাল দাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদত্য কি এই এয়াপরেন্টমেন্ট বোর্ড বলতে এমল্লয়মেন্ট একাচেল্ল অফিস বুঝাতে চাচ্ছেন কিনা বুঝতে পারছি না ?

শ্রীশারৎচন্দ্র দাস: এমগ্রমেন্ট একচেগ্ন অফিসেরই একটা অক্সতম অব হল এ্যাপরেন্টমেন্ট বোর্ড। কারণ জেলা ও সদর থেকে ছেলেদের কলকাতার আসতে গেলে পরসা লাগে এবং সকলেই চাকরী পার না যার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই ইনটারভিউ বোর্ড যাতে জেলার জেলার হয়, এই জন্ম জেলার জেলার একটা করে এ্যাপরেন্টমেন্ট বোর্ড করতে চাই জিট্টিন্ট ম্যাজিট্টেট, চেরারম্যান, এমগ্রমেন্ট একচেগ্ন, সেক্টোরী এবং নন-অফিসিয়াল মেম্বারদের নিয়ে ?

ডা: গোপাল দাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্ত কোন সংবাদ আমার কাছ থেকে চাছেন না, তিনি একটা পলিসি স্থক্ষে বলছেন। THE STATE OF

Mr. Nag, that is only a request.

শারণে ক্রি দাস: ব্যাপার হল, আমি জানাতে চাই যে মফ:স্বল, জেলা সদর থেকে কলকাতার ইনটারভিউ দিতে আসতে হলে তারা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হছে। কিন্তু এই কলকাতার যারা ইনটারভিউ নেন তাদের যদি বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইনটারভিউ নেওয়ার জক্ত তাহলে এরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

ভাঃ গোপাল দাস নাগঃ এটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। ইনডাসট্রিজ ডিপার্টমেন্টের ইনটারভিউ মেশিনারিজ আছে, আমাদের দপ্তরের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। আমাদের এমপ্রমেন্ট এক্সচেঞ্জে আমরা তাদের নাম রেকর্ড করে রাখি। আমাদের কাছে ছেলে চাইলে আমরা সেই লোকদের বেফার করে দিই এ্যাপরেন্টিং অথরিটির কাছে। মাননীর সদস্য যে প্রস্তাব রাখলেন সেটা নিশ্চরই বিবেচনা করবেণ এবং মন্ত্রীসভার কাছে আনবো।

# মূৰ্নিকাৰাৰ জেলায় গ্ৰাম বৈদ্যভীকরণ পরিকল্পনা

•২৪২। (অফ্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪৫০।) **ডঃ মহঃ একোমূল হক বিশ্বাস**ঃ বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অফ্রগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) >৯৭২-৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে দশ হাজার গ্রাম বৈছ্যতীকরণ করার প্রস্তাব আছে তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন মহকুমা অগ্রাধিকার পেয়েছে; এবং

(খ) ঐ সময়ে ভোমকল রকের কোন্কোন্ আম বৈহাতীকরণ করার প্রভাব বিবেচনাধীন আছে ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ:** (ক) মূর্শিদাবাদ জেলার ৪টি মহকুমাই বৈহ্যতীকরণ প্রকল্পের অন্তর্ভূকি(ধ) আপাতত একটিও না।

শ্রী প্রক্রোমূল হক বিশ্বাস: এই যে প্রপ্রাধিকার দেওরা হবে, মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে কি ভিত্তিতে এই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ?

্রীস্থনীতি চট্টুরাজ: মাননীয় সদস্তদের আগেই বলা হয়েছে যে কৃষি ভিত্তিকের উপরেই জ্ঞাধিকার দেওয়া হবে।

**এএকার্শ হক বিশ্বাস:** আপনি কি অবগত আছেন যে ডোমকল ব্লকের ত্'টি সন্থানে ছই বছর হল পোল পোতা হয়েছে কিন্তু বৈদ্যাতীকরণ করা হয়নি। এগুলি কবে হবে প

শীস্থনীতি চট্টরাজ: এটা আমার জানা নেই। নোটিশে আনলে আমি দেখবো।

# मूर्निमार्वाम (जनाय बाल, विन, नमी मःश्वात श्वक्स

\*২৪৩। (অরুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৯৩।) **শ্রীক্ষাবত্বল বারি বিশ্বাস:** সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রমহাশর অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) মুর্নিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলির থাল, বিল ইত্যাদি জলাশয় হইতে জল নিজাশনের এবং শিয়ালমার। নদী সংস্থারের জন্ম কি কি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন শিলাছে; এবং



THE STREET

(থ) এই সকল প্রকল্পের জন্ম কত টাকা ব্যয় হইবে এবং কবে নাগাদ প্রকল্পভিলি কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

প্রীস্থানীতি চট্টরাজ <sup>২</sup> (ক) (১) মুশিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার থাল-বিল ইত্যাদি জলাশয় হইতে জলনিদ্ধাশনের জন্ত বড় বিল, কাতলামারি বিল, বাউসমারী বিল, গোবরী বিল ও কালদহ বিল এই প্রকল্পগুলির কাজ চলিতেছে।

- (২) ঐ অঞ্চলের ধররামারী বিল প্রকল্প এবং শিয়ালমারী নদী সংস্কারের পরিকল্পনাটি এখনও বিবেচনাধীন আছে।
- (ধ) (১) বড় বিলা, কাতলামারি বিল ইত্যাদি প্রকলগুলির জন্ত ১,৬৬,৭৩০ টাকা বায় হইবে। আগামীজন মাসে কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
- (২) থয়রামারী বিল প্রকল্পের জন্ত আনুমানিক ৯২,৯৪,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। শিয়ালমারী প্রকল্পের (জলকী ও কালিতলা দাঁড়া প্রকল্পন্য) ব্যয় ৪,০৬,৩৩৪ টাকা।

[ 1-20—1-30 p.m. ]

শ্রীজ্ঞাবতুল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে এলাকার কথা বললেন সেটা নিশ্চরই থাল, বিল এলাকার মধ্যে পড়ে, কিন্তু মুশিদাবাদ জেলার অস্তান্য এলেকার যে সমন্ত থাল, বিল আছে সেগুলি সরকারের অধীন পরিকল্পনার বিবেচনাধীন আছে কি গ

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: অন্ত এলাকার থাল, বিল ডিফারেট ব্যাপার, নোটিশ দিলে উত্তর দেব।
শ্রীজ্ঞাবপুল বারি বিশাস: আপনি বলেছেন থয়রামারী বিল প্রকল্পের জন্য আহমানিক
৯২,৯৪,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এই সমস্ত পরিকল্পনার কাজে কতদিন নাগাদ সরকার হাত দিতে

পারবেন বলে আশা করা যায়?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: এটা এখন ঠিক করে বলা যায় না, পরিকল্পনাধীন আছে, কবে নাগাদ শেষ হবে, সেটার সহত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী আবছল বারি বিশাস: আমি মাননীয় মান্ত্রমহাশয়কে অন্তরোধ করবাে, তিনি কি দয়া কয়ে আমাকে জানাবেন এই আথিক বছরের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য প্রারম্ভিক কাজ করা হবে কিনা ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ**ঃ আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই আরম্ভ করব।

শীএকামূল হক দিখাস: মাননীয় মান্ত্রনশায় জানাবেন কি শিয়ালমারা, বড় বিল ইত্যাদি প্রকল্পে যে সমন্ত নদী সংস্কার হবে তাতে করে কত পরিমাণ জমি ক্ষাযোগ্য হবে তার কোন হিসাব আছে কিনা?

**এস্প্রমীতি চটুরাজ:** এটা একটা ডিফারেন্ট ইম্ম, নোটিশ দিলে জানিয়ে দেব।

বাঁকুড়া কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র

\*২৪৪। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৪৮।) **একাশীনাথ মিঞা:** শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —

(ক) বাকুড়ার কর্ম বিনিয়োগ অফিদ (এমগ্রমেণ্ট অফিদ) কোন্ দালে থোলা হয় ;

- (খ) গত ৩১এ মার্চ, ১৯৭২, তারিখে উক্ত অফিসে কত বেকার যুবক-এর নাম রেজিস্ট্রীভুক্ত ছিল; এবং
- (গ) উক্ত সংস্থার মাধ্যমে কতজন বেকার যুবকের এ পর্যস্ত চাকুরী হইয়াছে ?

শ্রীগোপাল দাস নাগ: (ক) বাঁকুড়ায় কর্মবিনিয়োগ অফিস (এমপ্লব্যমণ্ট অফিস) ১৯৬৩ সালে থোলা হয়।

- (থ) ২৯-২-৭২ তারিথে ১৭,৯৩৬ জন কর্মপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত ছিল। ৩১-৩-৭২ তারিথের পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই।
- (গ) উক্ত সংস্থার মাধ্যমে ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বে সমস্ত কর্মপ্রাপীর কর্মসংস্থান হইরাছে তাহাদের সংপ্যা নিমে দেওয়া হইল:—

| বংসর                            | সংখ্যা |  |
|---------------------------------|--------|--|
| \$84°C                          | 3,549  |  |
| <b>&gt;&gt;</b> ⊌৮              | 245    |  |
| 5292                            | >>>    |  |
| >≈ 9 € € €                      | 81     |  |
| 2895                            | e e    |  |
| ১৯৭২ (জাহুয়ারী ও ফেব্রুব্বারী) | 8      |  |

**শ্রীশক্তিপদ মাঝি:** ১৭ হাজার বেকার যুবকের নাম রেজিষ্টাভূক্ত কর! হয়েছে। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে total তু'হাজারের কিছু বেনী পেয়েছে, বাকী যেগুলো আছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্ম সরকার কিছ চিন্তা কর্মচন কি ?

ডা: গোপাল দাস নাগ: বিশেষভাবে কোন জেলার জন্য পৃথকভাবে কিন্তা করা হচ্ছে না, সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের স্থযোগ বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তার মাধ্যমে বাকুড়া জেলার যে বেকার সমস্তা আছে তারও সমাধানের পথ পাওয়া যাবে।

শ্রীকানাই ভৌমিক: আপনার figure অন্নযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর employment কমে কমে এসেছে তার কারণ কি বলবেন? চার জনে গিয়ে ঠেকেছে কেন?

ডা: গোপাল দাণ নাগ: তার একমাত্র কারণ যে হতন কর্মসংস্থানের স্থোগ স্ষ্টি হয় নি, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে। উপরন্ধ এই সময়ের মধ্যে কিছু পুরাতন employment এর soope বন্ধ হয়েগেছে।

শ্রীকানাই ভৌমিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন, এটা কি সত্য যে private employers-রা বর্তমানে employment exchage-এর through দিয়ে কোন লোক নিচ্ছে না বলে এই সংখ্যা কমে যাছে ?

ভাঃ গোপাল দাস নাগ: কোন দিনই এমন কোন আইন ছিল না যার দারা Private Sector-এর Employer-ই বলুন, Public sector-এর Employer-ই বলুন বাধ্যতামূলকভাবে employment exchange-এর মাধ্যমে নিয়োগ করতে বাধ্য হতেন। একটা আইন আছে, কোন vacancy arise করলে, সেটা বাধ্যতামূলকভাবে employment exchange-কে জানাতে হবে নিওরা না নেওয়' সেটা সম্প্রভাবে নিয়োগকর্তা বা নিয়োগ কর্ত্পক্ষেব উপর নির্ভর সেদিনও করতো আলও করে।



## বীর্কিটী ইরিগেশন স্থীম

\*২৪৫। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৬°।) শ্রীজ্ঞালানন্দ রাশ্ন: সেচ ও জ্লপথ বিভাগের মন্ত্রিষ্ঠানের অমুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বীর্বিটী ইরিগেশন স্থীম চালু না হওয়ার স্থানীর বছ ক্ষক ক্ষতিগ্রন্থ হইতেছেন: এবং
- (খ) অবগত থাকিলে, এই স্কীম কার্যকরী না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে সরকার কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

Mr. Speaker: Starred question No. 245 is held over.

### মেজিয়া থামা এলাকায় বদ্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা

\*২৪৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৭৩।) শ্রীশাক্তিপদ মাঝি: সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তর্গ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, দামোদর নদের বক্তাপ্লাবিত জলে বাঁকুড়া জেলার দামোদর পাখবতাঁ এলাকার (মেজিয়া থানা) বৎসরের পর বৎসর প্রভৃত শত্যের ক্ষতি হছে:
- (থ) অবগত থাকিলে তার প্রতিকারের জন্ম সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয় চিস্কা করিতেছেন কিনা, এবং করিলে তাহা কি, ও কতদিনে তাহা কার্যকরী হইবে বিশয়। আশা করা যায়; এবং
- (গ) ঐ এলাকায় সেচের স্থবিধার্থে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে?

# শ্রীস্থনীতি চটুরাজ:

- (ক) বাঁকুড়া জলার মেজিয়। থানার প্রভৃত শন্তের ক্ষতির কথা সরকারের জানা নাই। পূর্বের এই থানার কিছু বিল অঞ্চল বন্তায় গ্রাবিত হইত কিন্তু বর্তমানে দামোদর পরিকল্পনার বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্তার প্রকোপ পূর্বাপেক্ষা অনেক কম।
- (থ) প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) ঐ এলাকায় Tetul Tikri "Irrigation Scheme" ও "Behar North Jor-Irrigation Scheme" নামক হইটি প্রকল্প তৈরীর জন্য জরীপ ও অন্তসন্ধান কার্য চলিতেছে এবং এই প্রকল্প ছটি থরা অঞ্চলের Master Plan-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীশক্তিপদ মানি: সরকারকে যেখানে এই বিষয়ে অবগত করানো হ'লে বে ঐ থানায় বন্যার ফলে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, এর পরে কি ব্যবস্থা অবলখন করবেন জানতে পারি কি?

শ্রীসুনীতি চট্টুরাজ: আমি প্রথমে বললাম জানা নেই, মাননীয় সদস্ত যথন এই বিষয়ে বললেন আপনার কথা বিশাস কবে তদত করে উপসূক্ত বাবস্থা অবলম্বন নিশ্চয়ই করবো।

জ্ঞাক কিপদ মাঝি: সেচ ব্যবস্থার কথা যা বললেন, আমি কি জানতে পারি কত দিনের মধ্যে এই সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে ?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: এথনও জরীপের কাজ ও অন্সন্ধানের কাজ চলছে, এটা সম্পূর্ণ হোক, তবে বলবো যে কবে নাগাদ শেষ হবে।

# মেদিনীপুর জেলায় বেকার সংখ্যা

\*২৪৭। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৭৬।) **শ্রীপ্রস্তোৎকুমার মহান্তি:** শ্রম বিভাগের সন্ধি-মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকারী হিসাব অহ্যায়ী মেদিনীপুর জেলায় ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বেকারের সংখ্যা কত:
- (খ) উক্ত বেকারের সংখ্যার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত; এবং
- (গ) উক্ত বেকারদের কিভাবে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থার বিষয় সরকার চিস্তা করিতেছেন ? ভা: গোপাল দাস নাগ:
- (ক) ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিথ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় কর্মপ্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬৮,১৬৪ জন। ৬১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথের পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই বিশ্বয়া ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিথের সংখ্যা দেওয়া হইল।
- (খ) বংসরে ত্ইবার—জুন ও ডিসেম্বর মাসে শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর পরিসংখ্যান গৃহীত হইরা থাকে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিথের পরিসংখ্যান অমুযায়ী শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা নিমূদ্রণ:

| বিভাগ              | মোট সংখ্যা           |
|--------------------|----------------------|
| (১) স্কুল ফাইনাল   | <b>১</b> २,१७२       |
| (২) প্ৰাক্-নাত্ৰ   | <b>&gt;&gt;,৫৫</b> ৪ |
| (৩) স্নাতক ও তদ্র্ | _                    |
| (ক) ইঞ্জিনীয়ারিং  |                      |
| (খ) মেডিক্যাৰ      | -                    |
| (গ) অন্তাক্ত       | e,890                |
| <b>মোট</b>         | ৩৪,৭৮৯ জ্ন           |

( ৩১শে ডিদেম্বর, ১৯৭২ তারিখে মোট ৬৪,৪৬৫ জন কর্মপ্রার্থী ছিল। )

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন্মূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত কর্মপ্রাথীদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা হইতেছে। হলদিয়ায় বিভিন্ন শিল্ল স্থাপিত হইলে বহু কর্মপ্রাথীর কর্মসংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**শ্রীপ্রভোৎকুমার মহান্তিঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দগ্ধা করে বলবেন কি এই যে সংখ্যাটি স্থাপনি আমাদের দিলেন.এর মধ্যে হলদিয়া Employment Exchange-এর সংখ্যাটিও সম্বত্ত ই

# [1-30—1-40 p.m.]

ডা: গোপাল দাস নাগ: ংলদিয়া যথন মেদিনীপুর জেলাতে অবস্থিত, তথন সমস্ত মেদিনীপুর জেলা বললে হলদিয়াও অস্তর্ভুক্ত।

**श्रीश्रांश कृषांत्र महान्तिः** धहे रा हेनिमित्रा श्रेक्टा लोक त्मथता हरत वनालन, त्मथीता कि विभिन्ने क्ष्मांत्र स्कांत्र स्थापिकांत्र स्मितीशृत स्कांत्र स्कांत्र स्थापिकांत्र स्मितीशृत स्कांत्र स्कांत्र स्थापिकांत्र स्मितीशृत स्मितीशृत्र स्मितीशृत समितीशृत समिती समितीशृत समितीशृत समिती स





ভা: বেগাপাল দাস নাগঃ ওধু মেদিনীপুরের নয়, সারা পশ্চিমবাংলার লোকেদের অগ্রাধিকার দেবার কথা চিন্তা করা হছে। এ বিষয়ে কিছু কিছু মাননীয় সদশুও বোষণা করেছেন।

শ্রীপ্রেক্তোৎ কুমার মহান্তিঃ মন্ত্রিমহাশর বললেন সারা পশ্চিবাংলার ভিত্তিতে চাকরী দেওরা হবে, মেদিনীপুরের মত বড় জেলায় যেথানে বড় বড় প্রকল্প হচ্ছে, সেথানে শিক্ষিত বেকারদের অগ্রাধিকার দেবার কথা চিন্তা করবেন কি?

ডা: গোপাল দাস নাগ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ বিষয় চিস্তা করতে কোন অস্থবিধা নাই। তবে মাননীয় সদস্যকে একটা কথা শ্বরণ করিয়ে দেব, পশ্চিমবাংলায় এমন অনেক জেলা থেকে যাচ্ছে, সেথানে বড় কোন প্রকল্প হচ্ছে না। মাননীয় সদস্যের মত গ্রহণ করে যদি চিস্তা করতে হয়, তাহলে পুফলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বেকারদের কোন চাকরীর ব্যবস্থা হবেনা।

### নাম্বর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় গ্রাম বৈদ্যাতীকরণ পরিকল্পনা

\*২৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ∗৫৮৫।) **এ। তুলাল সাহা**ঃ বিত্যুৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বীরভূম জেলার নাহর বিধানসভা কেল্রের অন্তর্গত কতগুলি গ্রামে এ পর্যন্ত বিহুত্ত সরবরাহ করা হইয়াছে: এবং
- (থ) নাহর কেন্দ্রের বাকী গ্রামগুলিতে বৈছ্যতীকরণের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকিলে কবে নাগাদ কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

# শ্রীপুদীভি চটুরাজ:

- ক) বীরভূম জেলার নাহর থানার ৪টা মৌজায় বিছাৎ সরবরাহ করা হইয়াছে।
- (খ) বর্তমানে নাই এবং এ প্রশ্ন ওঠে না।

**ঞ্জিপ্লাল সাহা:** মে মাসের মধ্যে বারভূম জেলার ১০টা গ্রামে বিজ্যং সরবরাহের কথা আছে। তার মধ্যে নাহর কেন্দ্রের বাকী গ্রামগুলি পড়ে কি ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ**ঃ মে মাসের মধ্যে পড়ে না। পরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

**এ আনন্দরোপাল রায়:** কোন কোন গ্রামে দেখি জনসংখ্যার চার হাজার লোককে আপনি বিহাৎ সরবরাহ করছেন। আর এক হাজার লোককে দিছেনে না এর কারণ কি জানাবেন?

প্রীস্থলীতি চট্টরাঞ্চঃ এইরকম একটা Vague প্রশ্ন এখানে ওঠে না। এখানে নামর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে। আপনি উপযুক্তভাবে জানালে সে সম্বন্ধে তদস্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীশচীনন্দ্রন সাউঃ আমি এথানে একটা specific case রাখছি। আমার constituency-তে হেতমপুর এটামে বৈহাতীকরণ হয়েছে, কিন্তু প্যাচড়া গ্রামে বেথানে কাংস্পিরের জন্তু বৈহাতীকরণ স্বচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেথানে এথনো electrification হয়ন একথা কি আপনি জানেন ?

**জ্ঞীস্থলীতি চট্টরাজ:** মাননীয় সদস্য যথন জানালেন, আমি দেখবো। তবে এই প্রশ্ন এর সক্ষে ওঠে না।

[3rd May

# রাজনগর থানা এলাকায় সেচ পরিকল্পনা

\*২৮৯। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৫৮৮।) **জ্রীত্বিজ্ঞপদ সাহা**: সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্প্রহণুর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ১৯৭২-৭৩ সালে বীরভূম জেলার রাজনগর থানায় কোন সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না; এবং
- (ধ) না থাকিলে সরকার এই অসেচ এলাকার জনসাধারণের ক্ষাফার্যের স্থাবিধার জন্ম কোন সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা চিন্তা করিতেছেন কিনা ?

### শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: (ক) না।

(থ) রাজনগর থানার থরাক্রাস্ত এলাকায় সেচের জঙ্গ সরকার সিদ্ধেখরী বাঁধ পরিকল্পনা নামে একটি পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন এবং এজন্ম জরীপ কায় চলিতেছে।

**এছিজপদ সাহা:** এই সিদ্ধেশ্বরী নদীতে বাঁধ দেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে—এতে আমার মনে হয় অনেক দিন লাগবে। রাজনগর এলাকা সেটা অসেচ এলাকা—প্রতি বছর থরার দরণ নপ্ত হয়ে থাকে। তারপূর্বে অন্ত কোন শ্বীম তাড়াতাড়ি করে ওথানকার ব্যাপক অসেচ এলাকায় বাতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তারজন্ত কোন ব্যবস্থা করছেন কি ?

# বুনিয়াদপুরে বিদ্যাৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন

\*২৫০। (অফমোদিত প্রশ্ন নং \*৬০২।) **এ) প্রবোধকুমার সিংহর।য়** বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমায় অফগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) পশ্চিম : দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে বিহাৎ উৎপাদন কেন্দ্র-স্থাপন কল্পে দ্রকার কোন স্থান অধিগ্রহণ করিয়াছেন কিনা:
- (থ) করিয়া থাকিলে উক্ত বিহাৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি; এবং
- (গ) কতদিনের মধ্যে উক্ত কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য শুরু হইবে বলিয়া আশা করা ঘাইতে পারে ?

# **শ্রীসুনীতি চটুরাজ:** (ক) হা।।

- (খ) কতগুলি গভীর নলকুপ স্থাপনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রস্তাত ডিজেল চালিত বিহাৎ কেন্দ্র স্থাপনের মূল পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। কারণ ওই গভীর নলকুপ স্থাপনের পরিকল্পনা আগে বাক্টবাল্লিত হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে বিহার বিহাৎ পর্যৎ হইতে আমদানি ক্রত বিহাৎ সরবরাহের ক্রম্ম একটি বিকল্প বিহাৎ কেন্দ্র ব্নিলাদপুরে স্থাপন করা হইতেছে।
- (গ) এই বং**দীর** মে মাস নাগাদ।



শ্রীরীরেশার রায় : কোন সালে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ওই জায়পা রিকুইজিসন করবার জন্ম যে টাকা বায় হয়েছে তার পরিমাণ কত জানাবেন কি ?

**শ্রীন্ত চটুরাজ: ১৯৬৮** সালে।

**এ) বীরেশ্বর রায়ঃ কেন** ওই পরিকল্পনা পরিতাক্ত হোল জানাবেন কি ?

**শ্রীস্মনীতি চটরাজ:** আমি উত্তরে বলে দিয়েছি।

**শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত** কত টাক। থরচ করা হয়েছিল জায়গাটি নিতে জানাইবেন কি ?

শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ: মাননীয় সদস্তকে ছঃথের সঙ্গে জানাচ্ছি টাকার কথাটা আমার জানা নেই।

### শ্ৰীহনুমান কটন মিল

\*২৫১। (অন্নাদিত প্রশ্ন বং \*৬২০।) **জ্রীরবীক্র ঘোষ** প্রমাবিভাগের মান্ত্রমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বব**ক** জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে হাওড়া জেলার অস্তর্গত শ্রীহতুমান কটন মিলের মালিক গত ১২ই জুন, ১৯৭১ তারিখে বিনা নোটিশে কার্থানা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন:
- (থ) অবগত থাকিলে, সরকার কারথানাটি থোলার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন;
- (গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত কারখানার মালিক (১) শ্রমিকদের স্থায়্য বোনাসের অর্থ; (২) সাল ছুটির অর্থ, (৩) ক্যাজুয়েল লীভের অর্থ, (৪) প্রতিডেণ্ট ফাণ্ডের দেয় অর্থ এবং ই. এস. আই-এর দেয় অর্থ জ্মা দেয় নাই: এবং
- (ঘ) সত্য হইলে, উক্ত কারথানার মালিকের বিরুদ্ধে এই সমন্ত অর্থ জ্বমানা দেওয়ার জন্ত সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

# ডা: গোপাল দাস নাগঃ (ক) হঁচা।

- (থ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের শিল্প আইন অগুসারে মিলের বর্তমান অবস্থা তথা ইহার মেশিনপত্রাদির অবস্থা সম্যুক তদন্তের জন্ম একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের জন্ম ভারত সরকারকে অন্থরোধ করিয়াছেন। তদন্ত্সারে তদন্ত কামটিও গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটির স্থপারিশ পাওয়া গেশো মিশের ভবিয়ত সম্পর্কে বিচার করা সম্ভব হইবে।
- (গ) মালিকপক্ষের নিকট হইতে জানা ষায় যে তাঁহার। শ্রমিকদের সমস্ত বেতন মিটাইয়া দিয়াছেন। বোনাস, সাল ছুটি, ক্যাজুয়াল লিভ প্রভৃতি বাবদ কোন পাওনা সহদ্ধে শ্রমিকদের নিকট হইতে কোন বিরোধ শ্রম অধিকারে উপস্থিত করা হয় নাই। প্রভিডেণ্ট ফাও বাবদ কোম্পানীর নিকট হইতে মোট ১,১২,৬১৪ টাকা পাওনা আছে এবং ৪,১৬১ ২০ টাকা প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ পাওনা আছে। ই, এস, আই, বাবদ নিম্নলিখিত টাকা কোম্পানীর নিকট পাওনা আছে এক
  - (১) मानिक्शत्कद्र तिय विराम वर्ष ১-৪-१० श्ट्रेट ১১-७-१১ श्रीष्ठ ७०,०७১ होका ।
  - (२) अभिकामत थारा धाना ७১-১-१० हरेरा ১১-७-१० भर्यस २,००० ०० भन्ना ।
  - (৩) ২৮-৯-৬৮ পর্যন্ত আংশিক বকেয়া পাওনা—৬, १७৫ ৮ পর্বসা।

(ব) ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যস্ত প্রাডিডেও ফাণ্ডের বকেরা টাকা আদারের জস্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে সাটিফিকেট জারি করার ব্যবস্থা করা হইরাছে। উক্ত ব্যাপারে ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত বকেরা টাকার জন্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইতেছে। উহার পরবর্তাকালের পাওনার জন্যও মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা হইতেছে।

ই, এস, আই, বাবদ প্রাপ্য অর্থের জক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাটি ফিকেট জারি করা হইয়াছে ।

[1-40-1-50 p.m.]

**জ্রীরবীন্দ্র ঘোষঃ** মাননীয় মিল্লমহাশয়, জানাবেন কি যে ঐ কারথানাটি কি কারণে বন্ধ করে দেওয়া হলে। নোটিশ না দিয়ে ?

**এিগোপাল দাস নাগঃ** অর্থ সংকট এবং শ্রম বিরোধই কারণ। কারখানাটি যথন বন্ধ হয়ে যায় তথন তারা। হয়ত একটা নোটিশ পার্চিয়েছিলেন, কিন্তু সেই কারখানা বন্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালের জুন মাদ্যে, আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরে এসে পীচেছে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাদ্যে।

শীরবীক্স ছোমঃ মন্ত্রিমগশয় কি জানাবেন যে ১৯৭১ সালে কেয়ালিশন সরকারের আমলে মাননীয় মন্ত্রিমগশয় এই বিধানসভায় আইন করেন যে এই সম্পর্কে যে কোন কারথানা বিনা নোটিশে বন্ধ করতে পারবে না, ৬০ দিনের নোটিশ দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এই কারথানাটি নোটিশ না দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে এই কথা কি মাননীয় মন্ত্রিমহশয় জানেন ?

শ্রীরেগাপাল দাস নাগ: কারথানাটি বন্ধ হয়েছে ১২ই জাহয়ারী, আর মাননীয় সদস্ত যে অভিনেক্ত-এর কথা বললেন সেটা বোধ হয় তার কয়েদিন পর, গেজেট বেরবার পর বন্ধ হয়েছে।

শীবিশ্বনাথ মুখার্জী এই হাউদে একটা বিশ, মিদা পাশ হয়েছে এবং এখানে তার যে এটামেগুনেন্ট ছিল, যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা মেরে দিছে, যারা ই, এস, আই, এস এর ট্রাকা মেরে দিছে তাদের বিনা বিচারে বন্দী করা হবে। আপনি বললেন যে ই, এস, আই-এর টাকার সাটি ফিকেট করা হছে—সারটিফিকেট করা হছে ভাল হছে, কিন্তু মাননীয় মল্লিমহাশয় জানাবেন কি, যে সংশোধনী গাশ করা হলো এবং সেখানে জোর গলায় বলা হলো সেই সব মালিককে বিনা বিচারে বন্ধী করবেন তার কি হলো?

**এ। গোপাল দাস নাগ:** এইটা ভেবে দেখা হবে। সাটি ফিকেট যেটা দেখা হবে সেটা মিসা আইনের অনেক আগেই পাশ করা হয়েছে। তবে, বর্তমানে আমরা দেখছি এবং এটার প্রতিকার নিশ্চয়ই করতে হবে।

শ্রীরবীক্র ছোষ: মিশা আইনটা আন'র সময় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় বলেছিলেন যে, এইটা শুধু সমাজবিরোধী, ওয়াগান ব্রেকার্স, এদের বিরুদ্ধে এই মিশা প্রয়োগ করা হবে না, যদি কোন মালিক শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমের পয়সা না দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধেও এই মিসা প্রয়োগ করা হবে। তাহলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশরের কাছে আমার আবেদন যে মালিক ১২০০ শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা ই, এস, আই-এর পয়সা জমা দিছেনা তাকে ওয়াগান ব্রেকার্সদের মত গ্রেপ্তার করা হবে কি?

👼 省 🔊 🔊 👼 🐧 🐧 জাল লাস লাগ 👶 মাননীয় অনুধ্যক মহাশয়, এই প্রশ্লের উপর আমি এইমাত উত্তর



শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার: বিহাৎ ও সেচ দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, বিধানসভা ভবনের আলো কমে ধাবার কারণ কি, এবং এইটা কত দিন চলবে ?

Mr. Speaker: That is not a point of order.

প্রীরবীক্ত ছোম: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে এই কারথানা খোলার জন্ত সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ?

खाः त्शाशांक काम नाश: माननीय अधाक महाभव, तम कथाव छेखव आमि आत्शहे पितिहि।

### Sea-beach at Digha

\$252. (Admitted question No. \*628.) Shri Bijoy Das: Will the Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

- (a) if the Government is aware of the fact that massive crosion of the sca-beach has posed a threat to Digha Tourist Spot in Midnapore District:
- (b) If so, what measures the Government proposes to adopt to check such erosion; and
- (c) if the Government has prepared any plan for the protection of the seabeach and if so, what the plan is?

Mr. Speaker: Reply has not been received. The question is held over.

# কলিকাভা ইলেট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন

\*২৫৩। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৬০৮।) শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়ঃ বিহাৎ বিভাগেরর মন্ত্রিমহাশন্ত্র অন্তর্গ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইছা কি সত্য যে, কলকাতা ইলেট্রক সালাই করপোরেশন বিহাতের মাভল বান্ধর প্রস্থাব করিয়াছেন: এবং
- (খা সতা হইলে—
  - (১) মাণ্ডল বৃদ্ধির জন্ম কি কি বৃক্তি দেখানো হইয়াছে, ও
  - (২) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

### শ্রীস্কনীতি চটোরাজ: (ক) হাা,

- (খ) ১৯৭২-৭০ সালে কোম্পানীর ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) এ্যাক্ট ১৯৪৮-এর বিধান অমুযায়ী যে ক্যায্য পাওনা হয় তাহা অপেকা প্রকৃত লাভ ১৪০ লক্ষ টাকা কম অফুনিত হইয়াছে।
- (গ) ডি. ভি. সি-র নিকট হইতে কোম্পানী যে বিছাৎ ক্রম করিয়: থাকে তাহার মূলা হার বৃদ্ধির প্রস্থাব কার্যকর হইলে বাৎসরিক ৪১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি ইইবে।
- ্ঘ) আগামী বৎসর সমূহে বিছাৎ উৎপাদন ও সরবরাহ আক্ষুল্ল রাখার জক্ত উল্লয়ন মৃশক পুসরিকল্লনাসমূহের জক্ত অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা,

- (৩) লো টেনশন এবং হাই টেনশন বিহাতের পরিচালন বায় ও ক্রীত মূল্যের তুলনামূলক বায়বদি।
- (5) গৃহত্বের বাবছাত বিত্যুতের ইউনিট প্রতি ১৬·৭৫ প: এবং ৯ প: দর বিশেষ অবস্থায় শিল্পকেত্রে বাবছাত বিত্যুতের ইউনিট প্রতি দর অপেকা কম।
  - (২) বিষয়টি এখনও সরকারের <িবেচনাধীন আছে।

শ্রীমন্তী গীভা মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর কি অবগত আছেন যে ১৯৭০ সালে সরকার একটা রেটিং কমিটি নিয়োগ করেছিলেন যেথানে বিহ্যুতের মাণ্ডলের ব্যাপারে ক্যালকাটা ইলেট্রক সাপ্লাই করপোরেশন-এর সেই রেটিং কমিটি ডোমেষ্টিক ইউনিটের দাম বাড়াতে অসম্মত হয়েছিল বিশেষ করে এই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের প্রভিউসিং ক্যাপাসিটি হঠাৎ বাজাবার জগ্র বরলার ইত্যাদি বা উপযুক্ত মেসিন পুনরায় রিপ্রেসমেন্ট করার জন্ত যে রেট বাড়াবার কথা হয় তাতে তারা রাজী হয় নি ?

**শ্রোত্মনীতি চট্টোরাজ**: মাননীয়া সদত্যের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—এ সম্বন্ধে আমি অবগত **নই।** 

শ্রীমন্তী সীঙা মুখার্কী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এ বিষয়ে অবগত আছেন কিনা যে রেটিং কমিটির রিপোর্টের পর ১৯৭১ সালে জাহুগারী মাসে হঠাৎ ক্যালকাটা ইলেকট্রক সাপ্রাই করপোরেশন বড় বড় অফিসারদের বিস্তর মাহিনা ইত্যাদি বাড়িয়ে দিয়ে এসট্যাবলিসনেণ্ট কস্ট হঠাৎ বাড়িয়ে দিলেন। এখানে মন্ত্রিমহাশয় জবাব দিয়েছেন যে ঐ ইলেকট্রিক সাপ্রাই এ্যাক্ট-এ রিজনেবেশ রেট অব প্রফিট-এর কথা আছে। সেথানে এই রিজনেবল রেট অব প্রফিট করার জায়গায় হঠাৎ বায় রৃদ্ধি করা দেখানো হোল এবং ঐ রেট কমিটির কথা কিছু চিন্তা করা হোল না এ বিষয়ে মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা ?

**শ্রীত্রনীতি চট্টারাজ:** অবগত আছি—তবে প্রশ্নটি ডিফারেন্ট ইস্থ—সেপারেট নোটিশ দেবেন উত্তর দেবো।

শ্রীমতী গীতা মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে এই ক্যালকটো ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশানের একটা কনজিউমার বেনিফিট তহবিল আছে, যেখানে ৭২ লক্ষ টাকা এখনও তাদের জনে আছে, তারা এই টাকটা এই রেট কমাতে কনজিউমারদের সাহায্য করার জন্ম যে বেনিফিট দেওয়া আছে তাতে কথনও খরচ করে নি ?

[1-50—2-00 p.m.]

শ্রীস্থলীতি চট্টোরাজ: মাননীয়া সদস্যা যথন নজরে আনলেন তথন এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবো।

**ভীমতী গীভা মুখার্জী:** মাননীর মন্ত্রিমহাশর কি জানাবেন যে এই রেটিং কমিটির রিপোটটা বিধানসভার সামনে পেশ করবেন কি না ?

**শ্রান্থনীতি চট্টরাজ:** আগামী কিছু দিনের মধ্যে পেশ করবো।

শ্রীকানাই ভৌমিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, যথন রেটিং কমিটির রিপোর্ট আপনি দেখেন নি এবং ভাল করে অহসন্ধান করে বিবেচনা করেন নি সেই কারণে এই রেট বাজুবার প্রস্তাব আপনি স্থগিত রাখবেন কি?

**্রিম্মনীতি চট্টরাজ:** এটা সর্বৈব সত্য নয়।



**শ্রোকানাই ভৌমিক:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে এই রেটিং কমিটির দ্বিপোর্ট বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় আপনি কি রেট বাঙান স্থাগিত রাধবেন ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ:** এর উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি এই সমস্ত বিবেচনা করে রেটিং কমিটির রিপোর্ট, তারপর ক্যালকাটা ইলেকটি কু সাগ্রাই কর্পোরেশন যে ভাবে তাদের প্রোডাকশান যা হতে পারে তা না করে কম প্রোডাকশানই করছে এবং রিজনেবল যে রিটার্গ সেটার নাম করে তহবিল থেকে টাকা নিয়ে নিচ্ছে আবার অক্সত্র জমিয়ে রেখে দিচ্ছে এবং এসব করে রেট বাড়াবার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত মিলিয়ে একটা তদন্ত করবার সাপেকে রেট বাড়ান হুগিত রাখবেন কি না?

**এ তুলীতি চট্টরাজ**ঃ মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেটা বিবেচনা করে দেখবো।

**্রীপরেশ চন্দ্র গোস্থামী**ঃ মাননী মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন, ক্যালক্যাটা ইলেকটিবক সাপ্লাই কর্ণোরেশন-এর যে মাণ্ডল আছে ইলেকটিবকের বাংলাদেশের অন্থান্ত স্থানে এ থেকে মাণ্ডল অনেক বেশী ?

**শ্রীস্থনীতি চট্টরাজ:** এই প্রশ্ন যদিও আসে না তবুও এটা সত্য।

**্রীপরেশ চন্দ্র গোত্মামী:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মানুষ কি অপরাধ করেছে যে তার। কলকাতার মানুষের থেকে বেনী মানুল দেবেন ?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে কলকাতা ইলেট্রক সাপ্লাই কর্পোরেশানের যে প্রোডাকশান এক্সপেনসেদ, গ্রামে বিছাৎ সরবরাহ করা হয় যে সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য তার চেয়ে অনেক কম। অনেক পুরান প্রতিষ্ঠান, অনেক সন্তা ছিলো তথন মেশিনের দাম এবং তথন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক কর্পোরেশন যা করেছিলো তাতে স্বভাবতই তারা সন্তা রেটে দিতে পারে?

**্রীস্কনীতি চট্টরাজ**ঃ ইয়া। এটা সম্ভব।

#### শিক্ষিত বেকার

\*২৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৭০৫।) **শ্রীহরেন্দ্রনাথ হালদার** শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহা**শর** অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ৩১শে মার্চ,১৯৭২ তারিথে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসংস্থানের কেন্দ্রে রেজেফ্রিভৃক্ত শিক্ষিত বেকারের ( স্কুল ফাইনাল পাশ ও তদুধর্ব বেকারের আলাদা হিসাবে ) সংখ্যা কত ছিল;
- (খ) ঐ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন এবং কোন্ সময় নাগাদ উহাদের কর্মসংস্থান হওয়ার সন্তাবনা; এবং
- (গ) উক্ত বেকারদের বেকারভাতা নেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কি ?

শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য :

(ক) বৎসরে ছইবার—জুন ও ডিসেম্বর নাসে শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর পরিসংখ্যান গৃহীত হইরা খাকে। সেইজক্ত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রে তাশিকাভূক্ত বিভিন্ন শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর আলাদা আলাদা হিসাব নিমে দেওয়া হইল:—

- (১) স্থল ফাইনাল
- (২) হারার সেকেণ্ডারী অথবা সম- ১,০৯,০৫৪ জন যোগ্যতা সম্পন্ন এবং প্রোক-স্নাতক ১,৭৯,৬৮৪ জন
- (৩) স্বাতক ও তদর্দ্ধ:

(ক) ইঞ্জিনীয়ারিং

২,৩১৪ জন

(থ) মেডিক্যাল

8**० छ**न

(গ) অক্সাক্ত

৭৯,88২ জন

মোট ৩,৭০,৫৪৭ জন

- (থ) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার এই কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্ম চেষ্টা করিতেছেন। সমস্থাটি বিরাট। কাজেই কোন নির্দিষ্ট সময় এথনই বলা যায় না।
- (গ) উক্ত কর্মপ্রাথীদের বেকার ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

শ্রীহরেশ্রনাথ হালদার: এই যে পরিসংখ্যান দেওয়া হল এই পরিসংখ্যানের ভিতর বিভিন্ন জেলাওয়ারী হিলাবে দেখা গেছে যে ৩০ বছর পেরিয়ে গেছে এমন অনেক বেকার বসে আছে। কাজেই যাদের ৩০ বছর পেরিয়ে গেছে তাদের সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় কি বিবেচনা করবেন, সেটা জানাবেন কি?

শ্রীপ্রাদীপ ভট্টাচার্য্য: তাদের জন্য নিশ্চয়ই চিস্তা করা যেতে পারে। তবে সরকারী সংস্থা ছাড়া ষেসমন্ত প্রাইভেট কনসার্ন আছে সেথানে তাঁরা নিশ্চয়ই চেট্টা করতে পারেন, সেদিক দিয়ে কোন অস্থবিধা নেই।

শ্রীহরেশ্রনাথ হালদারঃ অনেক ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে আছে যারা আজ পর্যন্ত চাকুরী পায় নি, অথচ তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে। কাজেই সেই ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেরা যদি সরকারী সংস্থায় আসে তাহলে সরকারের নিশ্চয়ই উন্ধৃতি বিধান হবে। কাজেই সেই উর্দ্ধসীমা ব্য়সের ছেলেদের ভবিয়ৎ কি হবে, সেই সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় একটু বলতে পারবেন কি?

**শ্রীঅদীপ ভট্টাচার্য্য:** এটা থুব গুরুত্বপূর্ব প্রশ্ন, এটা আমরা বিবেচনা করে দেখবো।

**এতে প্রাতির্ময় মজুমদার** ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের পরিসংখ্যান মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে এই নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলি ছাড়া আরো যে লক্ষ লক্ষ বেকার পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনারা কি চিন্তা করছেন, সেটা আমাদের জানাবেন কি?

শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থানী: এই তালিকায় যে নাম রেজিট্রী করা হয়েছে বিগত যুক্তফ্রন্টের আফুলে কলকারধানা, অন্যাত্ম সংস্থা থেকৈ যাঁরা কর্মচ্যত হয়েছিলেন, স্থল কলেজ থেকে যারা বলপূর্বক কর্মচ্যত হয়েছিলেন, এর মধ্যে কি তাদের সংখ্যাটাও ধরা আছে ?



**এপ্রিপ ভট্টাচার্য্যঃ** আপনি প্রশ্নটা আর একবার বলুন, ভাল শুনতে পাই নি।

মি: স্পীকারঃ প্রশ্লা দেখুন। প্রশ্লী হচ্ছে এমপ্রমেণ্ট এক্লচেঞ্জে কত শোকের নাম আছে।

শ্রী ক্ষর্মিনী রায়: বরস সীমা বাদের অতিক্রম করে গেছে অথচ তাদের মধ্যে বাদের যোগ্যতা আছে, প্রতিভা আছে, তাদের কর্মসংস্থানের জন্ত মন্ত্রিমগুলী কি বরস সীমা বাড়াবার কথা ভাবছেন এবং প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কি এই ধরণের অন্তরোধ করবেন?

্রিপ্রাদীপ ভট্টাচার্য্য: এটা আমরা বিবেচনা করব এবং প্রয়োজন হলে নিশ্চরই আমর।
কেনীয় সরকারকে জানাবো।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদারঃ কর্মসংখান কেন্দ্রগুলিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্বেও ধাঁরা নাকি পরে করেছে তাঁরা নাকি আগে চাকুরী পাছেন এবং যাঁরা অনেক আগে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরা আজ পর্যন্ত ইণ্টারভিউ পাছেন না, এই ধরণের যে গলদ রয়েছে এটা কি মল্লিমহাশর খীকার করেন?

**এপ্রিপ্রাপ ভট্টাচার্য্যঃ** আপনার কাছে যদি দেরকম কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ **থাকে আপনি** দেগুলি দেবেন, আমি নিশ্চর্যই দেথবো।

শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার: আমি যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ দিই তাহলে ঐসমন্ত কর্মসংস্থান অফিসারগুলিকে সাসপেগু করার কথা মন্ত্রিমহাশয় ঘোষণা করবেন কি?

শ্রীপ্রদ্ধীপ ভট্টাচার্য্যঃ এর সঙ্গে সাসপেনসনের কোন প্রশ্ন নেই। এই অভিযোগ আসে না, এটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যদি প্রমাণিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ হালদার: আমি যথন এই বিধানসভায় আসিনি তথন ১৯৬১ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেল্মিন্তী করেছিলাম, কিন্তু ৬১ সাল থেকে আন্ধ পর্যন্ত আমি নিজে কোন ইন্টারভিউ পাই নি, আমার কাছে কোন ইন্টারভিউ কার্ড আসে নি, এর কারণ কি জানাবেন ?

**শ্রী আবতুল বারি বিশ্বাস:** মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করলেন এখন যদি তাঁকে সরকারী কর্মে নিয়োগ করা হয় তাহলে তিনি কি বিধানসভার সদস্য থাকতে পারবেন ?

শ্রীবীরেশ্বর রাব্ধ: দেখা যাচেছ ৪৩ জন মেডিকেল লাইনে বেকার আছে অথচ বহু হেল্থ সেটারে এখন ডাক্তার নেই, এ সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় কি বলতে চান ?

**জ্ঞাপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য:** কতগুলি হেল্থ সেণ্টার-এ ডাক্তার নেই জানি না, সেটা মাননীয় সদস্থ মহাশয় হয়ত জানেন। এ সহক্ষে আপনি দয়া করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে একটু কথা বলবেন।

শ্রীমূলীতি চটুরাজ:

- (ক) ৩১শে মার্চ ১৯৭২ তারিথ পর্যন্ত ভরতপুর থানার ৫টি মৌজায় বৈহ্যতিকরণের কাঞ্চ সম্পন্ন হয়েছে।
- (খ) চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে আরো ৯টি মৌজায় বৈড়াতিকরণ করার প্রস্তাব লওর। হয়েছে।

[ 2-00-2-10 p.m. ]

Shri Kumar Dipti Sengupta: As the area is under developed will the Hon'ble Minister be kind enough to extend there election facilities within a very short time?

Shri Suniti Chattaraj: I am giving you full assurance.

ভা: গোপাল লাল নাগ: ভার, এটা কালকে পেরেছি, উত্তর্টা পরে দেব।

Mr. Speaker: The question is held over.

**এবিশ্বনাথ মুখার্ক্লী:** এটা কেন হ'ল স্থার, কবে এটা পাঠান হয়েছিল ?

Mr. Speaker: From my office record I find that the question was sent to the Department on 22nd April, 1972, but a duplicate copy of the question was also taken from my office yesterday.

# কারখানার শ্রমিকদের আদায়ীকৃত প্রভিতেণ্ট ফাণ্ডের টাকা

\*২৬৮। (শর্ট নোটিশ) (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৯০।) শ্রীনিতাইপদ সরকার: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিল্প কার্থানায় শ্রমিকদের নিকট হইতে আদায়ীকৃত "প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের" টাকা সরকারের নিকট জমা প্রভিতেচে না :
- (খ) সত্য হইলে, কোন্ কোন্ মালিক কোন্ কোন্ বংসরের দেয় মোট কত অর্থ জমা দেন নাই; এবং
- (গ) উক্ত মালিকদের উক্ত "প্রতিডেণ্ট ফাণ্ডের'' অর্থ জমা দিতে বাধ্য করিবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

### লাকা শিল

\*২৬৯। (শর্ট নোটিশ) (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৭১২) শ্রীশর্পচন্দ্র দাস: কুটর ও ক্ষ্ডায়তন শিক্ষ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অহগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে লাক্ষা শিল্পে এন জুয়েল ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠান কলিকাতা হইতে বিদেশে সেলাক ও মিড্লেক রপ্তানি করিয়া থাকেন;
- (খ) সত্য হইলে, এই রপ্তানির পরিমাণ কত:
- (গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের নাম, অংশের (শেয়ার) পরিমাণ ও গত তিন বৎসরে প্রাপ্ত লভ্যাংশের পরিমাণ কত;
- (ঘ) সরকার কি অবগত আছেন যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত অনেক শেয়ার হোল্ডার তাহাদের স্থায্য পাওনা পাইতেছেন না;
- (ঙ) অবগত থাকিলে, সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিতেছেন; এবং
- (চ) সরকার লাক্ষা শিল্পে বিদেশের বাজার অক্ষ্ম রাথার জন্ম কি কি ব্যবস্থা করিারাছেন ? ডাঃ অয়নাল আবেদীন:
- (ক) হাঁ
- ্বি) লাক্ষা ও লাক্ষাজাত দ্রব্যের মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগ।



- (গ) অংশীদারগণের নাম সম্যক জানা নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় অংশের পরিমাণ বা লভ্যাংশ সম্পর্কে তথ্য জানানো সংগত নয়।
  - (च) শেরার সংক্রান্ত বিষয় বিচারাধীন থাকায় এ বিষয় এর কোন তথ্য জানানো সংগত নয়।
  - (७) विठावाधीन विषया मत्रकांत्र कान वावश करत नाहे।
- (চ) মোজাক এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল ও ডিরেক্টর ল্যাব গুডেল্পমেট ভারত সরকার আলোচনার মাধ্যমে থালি ও গ্রামানশিল্প কমিশনের নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব পাঠাইতেছেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে লাক্ষা উৎপাদকের নিকট হইতে লাক্ষা ক্রয় করিয়া সরাসরি বিদেশের বাজারে পাঠানোর প্রস্তাব রাথা হইতেছে। এ বিষয়ে মোজাক এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের আশা দিয়াছেন।

্ৰী**শরৎচন্দ্র দাস:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এন জুয়েল ব্রাদার্চে সরকারের কোন শেষার আছে কিনা ?

ডা: জয়নাল আবেদীন: নাই। শরংবাবু আপনি জানেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সন্তবপর হত ন। আপনার সঙ্গে যে কথা বলে নিয়েছি এবং আজ পর্যন্ত যে সংবাদ আছে তাতে সেটা নেই সেটা আপনি জানেন।

শীশরৎচন্দ্র দাস: স্থার, এটা একটা ইম্পট্যান্ট ম্যাটার আমাদের বহু ম্ল্যের বিনিময় মুদ্রা এই লাক্ষা শিল্পের হারা আদে। মাননীয় মত্রিমহাশয় অবগত আছেন কিনা, কুখ্যাত ব্যবসায়ী হরিদাস মুন্দ্রা-এর সঙ্গে জড়িত আছেন কিনা ?

**ডা: জয়নাল আবেদীন** : হরিদাস মুক্রা মামলা করেছে হাইকোর্টে শেরার দাবি **করে,** স্বতরাং তিনি জড়িত এ পর্যন্ত জানি। তারপরে কিছু বলতে পারব না, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।

শ্রীশরৎচক্র দাস: মাননীয় মির্মিহাশয় জানেন কি তিনি স্থনামে এবং বেনামে অনেকগুলি শেয়ার থরিদ করে ঐ প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্ঠায় আছেন।

ডাঃ জয়নাল আবেদীন: মিঃ স্পীকার স্থার, আপনি জানেন বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সব তথ্য এখনই আমার পিক্ষে জানা সন্তব নয়। ব্যাপারটা বিচারাধীন রয়েছে। কত স্বনামে কত বেনামে শেয়ার এই বিষয়টা বিচার করে দেবে আদালত। আমরা এখন পর্যন্ত ষে তথ্য জেনেছি সেট। আপনাকে জানালাম।

**শ্রীশরৎচন্দ্র দাস**ঃ আমি যত দ্র জানি এই যে এন জুয়েল ব্রাদার্সের কেস, শেয়ার হোল্ডা<mark>রের</mark> কোন কেস নেই, কেস কেবল আছে কে মালিক হবে।

ভা: **ভয়নাল আবেদীন**: শেরারের ব্যাপারে কেস আছে।

শী আৰম্ভল বারি বিশাস: হরিদাস মূলা যে কেস করেছেন সেটা তাঁদের ওনারসিপের জন্ম। কিন্তু আসলে কথা হচ্ছে স্থনামে এবং বেনামে শেয়ার হোল্ডার,কি কি আছে সেটা মন্ত্রিমহাশর বললে হাউস জানতে পারে।

**ডাঃ জয়৸ল আবেদীনঃ** তাহলে ইনটেলিজেল রাথতে হয়। মাননীয় সদক্ত নিক্রছ

বুঝতে পারছেন যে শিল্প সংক্রান্ত প্রোমোসানের ব্যাপার সেথানে কার কাছে কি বেনাম রয়েছে সেটা আমার ডিপার্টমেন্টে আসে না। You will appreciate the difficulty of the Department.

**ঞ্জীশরৎচন্দ্র দাস:** জীবন বীমা কর্পোরেশন যেটা সরকারের কনসার্ন আছে তার মধ্যে ২০ পার্সেণ্ট শেষার আছে এবং একে যদি না দেখা হয় তাহলে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ডা: জয়নাল অবেণীম: জীবন বীমার শেয়ার এখনও পাইনি, আমরা কন্ট্যাক্ট করার চেষ্ঠা করছি। আমি তথনই অভার দিয়েছি যথন আপনার প্রশ্ন এগ্রি করি। কিন্তু ওঁরা তো জানাবেন, দেই বিষয়ে ওদের থবর নেই।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন আদালতে যেহে গু শেয়ারের কেস আছে সেজক যাছে না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে একটা প্রশ্ন করছি যে আদালতে যদি শেয়ারের কোনেকেস থাকে তাহলে আদালতের সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে যে পজিসান ছিল কার কত শেয়ার জ্বাছে না আছে সে সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আছে না আছে সে সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আছে না আছে সে সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আছেনসভায় উত্তর দিতে পারবেন না ?

जा: जरानाम आदिकीन : Please repeat the question.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: বাননীয় মন্ত্রিমহাশর বলেছেন আদালতে যেহেতু শেয়ারের কেস আছে সেজত জানান বাচ্ছে না। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রিমহাশরকে একটা প্রশ্ন করছি যে আদালতে যদি শেয়ারের কোন কেস থাকে তাহলে আদালতের সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে যে পজিসান ছিল আর কত শেয়ারের আছে না আছে সে সম্বন্ধে যে প্রশ্ন আছে তার উত্তর দিতে অপ্রবিধা কি আছে । আদালতের কি ইনজাংকসান আছে যে মন্ত্রিমহাশয় আইন সভায় উত্তর দিতে পার্বেন না।

### [ 2,10-2.20 pm.]

ডা: জয়নাল আবেদান: আইনসভার উপর আদালতের injunction নিশ্চয় নেই। কিন্তু declaration break down আমদের কাছে এসে পৌছায়নি।

শ্রী আৰত্নল বারি বিশাস: এথানে (খ) প্রশ্নে আছে ''সরকাব কি অবগত আছেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত Shareholder-রা তাদের ক্লায্য পাওনা পাছেন।''—স্কুতরাং এ বিষয়ে আপনার কি অস্ত্রবিধা হচ্ছে তাদের ক্লায়্য পাওনা পাছেন কিনা সেটার উত্তর দিতে।

ডাঃ জয়**নাল আবেদীন:** এটা আমার department-এর concern নয়। যে পাচছে না তারজন্ত আলাদা ব্যবস্থা আছে। আমার Small Cottage Industry কিছু করতে পারে না— Law Department করতে পারে।

শ্রীশরৎচন্দ্র দাস: Shareholder-দের স্বার্থ L. I. C.-র টাকা invest করা আছে তার স্বার্থ রক্ষা করার জন্ম একজন administrator নিয়েণ করার কথা চিন্তা করছেন কিনা যাতে স্থামাদের বিদেশী market রক্ষা হয়, Shareholderদের স্বার্থ রক্ষা হয়?

ভা: জয়নাল আবেদীন: প্রশের মীধ্যনে request for action হর না। তবুও আপনি। যে পরামর্শ দিচ্ছেন ও বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উপায় বার করতে পারি।



### কাঁথি সহুৱে বিদ্যাৎ বিজ্ঞাট

- #২৭০। (শর্ট নোটিশ) অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৭৮৪।) **শ্রীস্থারিচন্দ্র দাস:** বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ধ্রাহপূর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে কাথি সহরে প্রায় প্রতিদিন বিহাতের আলো দীর্ঘ সময় বন্ধ হইয়া যায় এবং ঐ জন্ত দোকানপাট, যানবাহন চলাচল এবং মহকুমা হাসপাতালের কার্য ব্যাহত হয় : এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে সত্তর এই বিষয়ে প্রতিকারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতচে ?

Mr. Speaker: The reply of starred question No 270 has no yet been received. This is held over.

#### Held Over Questions

#### Electrification of the Villages in Serampore Subdivison

\*123. (Admitted question No. \*205.) Shri Girija Bhusan Mukherjee Will the Minister-in-charge of the Commercee and Industries Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the villages on both sides of Delhi Road within Serampora subdivision are not electrified; and

(b) if so, whether there is any scheme to electrify these villagee and the probable time by which the work ts expected to be taken up?

# শ্রীস্থনিতী চটুরাজ:

- (ক) দিল্লী রোডের উভয় পাশে শ্রীরামপুর মহকুমার ১৭টি গ্রামের মধ্যে ৮টি গ্রামে ইতিমধ্যেই বৈজ্যতীকরণের কাজ শেহ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৯টি গ্রামের মধ্যে ৪টি গ্রামের বৈজ্জীকরণের কাজ ৪র্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা কালে শেষ হইবে।
- (থ) যদিও এই ৫টি প্রামের এথনই বৈছাতীকরণের কোন পরিকল্পন। নাই তথাপি উহাদের বৈছাতীকরণের জন্ম একটি নৃতন প্রকল্প নজুরার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ বৈছাতীকরণ কর্পোরেশনকে পাঠান হইবে।

#### Philips India Ltd.

\*129. (Short notice.) (Admitted question No. \*247.) Shri George Albert Wilson De-Roze: Will the Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(i) if the Government is ware of the fact that Phillips India Ltd, Caloutta, is facing closure; and

(b) if so, what steps the Government is taking for the development of the factory?

#### Philips India Ltd.

**\*130**. (Short notice.) (Admitted question No. \*318.) Shri SOMNATH LAHIRI: Will the Minister-in-charge of the Commerce and Industries Department be plesed to slate -

- (a) if it is a fact that Philps India (Ltd.) of calcutta have been shifting parts of the work of their factory undertaking for the manufacture of a number of electrical apparatus, radio components, loudspeakers, etc., from Calcutta to other States;
- (b) if the repty to (a) is in the affirmative will the Minister be pleased to state\_

whether this is being done with the knowledge and/or consent of the West Bengal State Government.

(ii) whether this has led to a reduction of the strength of the staff in the

Company's commercial offices at Calcutta, and

wehether there is any likelihood to total closure of the Company's (iii) factory and/or undertaking in Calcutta in the near future; and

if the to (b) (iii) be in the affirmative, what action has been taken or is proposed to be taken by the Government to prevent such closure and expansion diversification of the factory in this State in its stead to afford a fillip to the employment potential?

Mr. Speaker: The answers have not been received. I will repuest the Honible Minister concerned to send the replies to my office, beforehand.

Shri Tarun Kanti Ghosh: Sir, I am ready with the answers.

Mr. Speaker: Both the questions are to be taken together. I Now request the Hon'ble Minister to give the answers and then send the copies thereof to my Secretariate

Shri Tarun Kanti Ghosh: Sir, I am first replying to question No. \*129.

(a) No.

(b) Does not arise.

The question of development of the Company by expansion and diversification of their activities in West Bengal is under consideration of this Govertment

Now I am replying to question No. \*130.

- (a) Philips India Ltd. have not shifted any factory from Calcutta.
- No firm can shift any part of their factory without the knowledge of the State Government and consent of the Government of India.

The question does not arise. (ii)

(iii) No.

The question does not arise. The question of expansion and diversification of Philips India's activites in West Bengal is under the consideration of this Government.



**এ বিশ্বনাথ মুখার্ভী ঃ** আগনি তো বলছেন they have not shifted. যদি তারা শিকট না করে থাকেন তাদের কোন ইনটেনস!ন ব। প্রান আছে কি শিকট করবার ?

শ্রীভর্মণকান্তি যোষ: আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। তারা কোন ফ্যাক্টরী শিকট করেন নি, কিন্তু কিছু এ্যাকটিভিটি শিকট করেছেন। ছাট আই মিন, আপনাকে বলা হ'লো তিন লক্ষ রেডিও তৈরী করো, সেই তিন লক্ষ এথানে না করে ৫০ হাজার এথানে করলো এবং বাকি অক্ত জায়গার করলো। তবে আমরা আলোচনা করছি স্বটা যাতে এথানে করে।

**জ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী:** সেটার কি ব্যবস্থা করছেন ? শেষকা**লে** ফ্যাক্টরী থাকবে এ্যা**কটিভিটি** সব শিফটেড হয়ে যাবে ?

**ঞ্জিতক্রপকান্তি ছোম:** এ্যাকটিভিটি শিষ্ট করার ফলে এমপ্রয়মেন্ট কমে যায় নি। কিছ এমপ্রয়মেন্ট পোটেনসিয়াল যেটা সেটা কমে গিয়েছিল। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি এখানে এ লাইসেন্স পাবে সেটার এ্যাকটিভিটি এখানে করতে হবে।

Shri Georoge Albert Wilson De-Roze: As the Hon'ble Minister has said that Philips India Ltd. have not shifted from Calcutta but Philips were not allowed by the Central Government to expand their factory in Calcutta. They were allowed to expand their factory in Maharashtra by reducing their establishment in Calcutta. What I wish to know is this. If any industraial unit or any of its branches submits an application to the Central Government for expansion outside West Bengal, will the West Bengal Government be informed by the Central Government before sanction is given?

Shri Tarun Kanti Ghosh: If any concern wants to shift any important factory from West Bengal, prior permission of West Bengal Government is essential, or, if any one wants to expand any factory within West Bengal, permission of the Government of India is essential. But if any branch of the same factory is situated in different States, Government of West Bengal many not be informed.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জা: হতে পারে যদি কলকাতার আমার একটা ফ্যান্টরী থাকে আর বোষাইতে থাকে। কলকাতার একস্পান্দান-এর জন্ত বোষাইকে জানানো দরকার নেই। বোষাইয়ের জন্ত কলকাতাকে জানানোর দরকার নেই। কিন্ত এখানে হুটো প্রশ্ন উনি করেছেন। এক, এখানে একস্পান্দান করতে চেয়েছিল, then it is rejected or notr—এই সমস্ত কেসে ওয়েই বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইন্ডরম্ হবে কিনা তারা ওয়েইবেঙ্গলে সিচুয়েটেড কোন ফ্যান্টরী একস্পান্দান করতে চেয়েছিল কিনা এবং চাইলে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে ওপিনিয়ননেবে কিনা—ফেভারেবল অর হোসটাইল এবং সেটা জানার কোন সিস্টেম আছে কিনা? এবং বিতীয় প্রশ্ন করেছেন অন্ত রাজ্যে একস্পান্দান করতে দেওয়া হবে কিনা, যদি তার এ রাজ্যে একস্পান্দান করতে দেওয়া হবে কিনা, যদি তার এ রাজ্যে একস্পান্দানের স্কোপ থাকে এবং তাহলে ওয়েইবেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ইওাসটিবক অবহিত করবেন কিনা? আমাদের যাদের ইণ্ডাসটিব আছে এবং এখানে একস্পান্দান করবের স্থ্যোগ আছে সে যদি এখানে একস্পান্দান না করে অন্ত জায়গায় একস্পান্দান করতে চায় তাহলে সে নিশ্চয়ই আমাদের অবহিত করবেন তা না হলে আমাদের আইনের ক্ষমতা না থাকতে পারে কিন্তু Government will not be extended to-এরক্স কোন নীতি আছে কিনা?

প্রিকাকান্তি ছোষ: I fully agree with you.

শ্রীক্সশিমী রায়: বাজারে একটা জিনিস চালু আছে যে পশ্চিমবাংলায় পুঁজি নিরোগের বিমুধতা—সেটা কি অহুসন্ধান করে দেথবেন, এই ধরণের প্রশ্নটা এথানো আছে কিনা মালিকের মধ্যে ?

প্রিভক্লণকান্তি ছোষ: দেখবো।

**এবিশ্বনাথ মুখার্জী:** ওরা কি এখানে লাইসেল চেয়েছিল—পাইনি ?

**শ্রীভর্মণকান্তি ছোধ:** লাইসেন্স এথানে চেয়েছিল পাইনি সে প্রশ্ন নয় তবে এটা ঠিক তারা মহারাষ্ট্রে একসপানসানের যে প্রান নিয়েছিল নবা তথন যে এপ্লাই করেছিল সেটা বেশী সহামূভতির সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল ভারত সরকারের দারা। এবং আমরা নতুন চেষ্টা করছি এবং বিশাস আছে আমরা তাদের ভবিয়তে একসপানসান এথানেই করাতে পারবো।

[ 2-20-2-30 p.m. ]

ভা: শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন এথানে মাত্র ৬৫০০০ রেডিও সেট তৈরারী করার পারমিসান তারা পেয়েছে এবং মহারাষ্ট্রে পেল ৬০ লক্ষের। মহারাষ্ট্রে যে একসপান্ সান হচ্ছে সেটা আধুনিক ধরণের। আমরা সংগ্রহ করতে পারি এখন মহারাষ্ট্রে যে কারথানা হচ্ছে সেটা আত্তে আত্তে বাড়বে, এথানে পুরাণো যন্ত্রপাতি নই হয়ে যাবে, এথানকার কারথানাটি মাত্তে আত্তে পরিতক্তা হয়ে যাবে, তার আশকা আছে এটা ভাবতে পারি কি ?

শীভরূপকান্তি যোষ: আমি মাননীয় সদস্যকে একটা খবর দিতে চাই আাব্ সলিউট্লি কারেন্ট কিনা তা জানি না, বলতে পারছি না। ১৯৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১ এই পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এককোটি টাকার মূলধন নিয়োগ হয়েছে মাত্র। আর এই পাঁচ বছরে মহারাট্রে নিয়োগ হয়েছে সাড়ে সাতেশ'কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের যে রকম অবস্থা ছিল তাতে মাত্র এককোটি টাকা পাঁচ বছরে নিয়োগ হয়েছে। 'একজান্ট এক কোটি, কি দেড় কোটি থোঁজ নিয়ে বলতে পারবো তবে আমার মনে এক কোটি টাকা হয়েছে। সেই জায়গায় মহারাট্রে সাতল' প্রথান কোটি টাকা হয়েছে। নেচারালি সেথানে বেনী হয়েছে। এখন নৃতনভাবে চেন্তা করছি তাতে আশা করছি তাদের নিয়ে আসতে পারবো, করতে পারবো।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জা: মরিমহাশয় যে উত্তর দিলেন তাতে তাঁকে একটা পাণ্টা প্রশ্ন করতে চাই। এরা এথানে লাইসেন্স চেয়েছিলো ৬০ হাজারের। আর মহারাট্রে চেয়েছিল অনেক বেশী ৬০ লাথের মতো। এরা এথানে লাইসেন্স চেয়েছিলো কিনা, পাইনি কিনা—যদি না পেরে থাকে কারণ কি? এরা এথানে পাণ্টা প্রোভাল্মনের লাইসেন্স চাইছে কিনা? আমরা এটা জানতে চাইছি, মরিমহাশয় ভাল করে খোঁজ নেবেন তারা এথানে দরথান্ত করেছিলো কিনা, তারা এথানে ৬০ হাজারের করে ওথানে ৬০ লাথের করলো কোন? এথানে তাদের কেউ কাঠি দিয়েছিল-কিনা, আর মহারাষ্ট্রে কেউ কাঠি দেয়েছিল-কিনা, আর মহারাষ্ট্রে কেউ কাঠি দেয়েছিল-কিনা, আর মহারাষ্ট্রে কেউ কাঠি

Shri Tarun Kanti Ghosh: আমি বলছি Philips were permitted to shift a part of their radio receivers capacity from Calcutta to Poona numbering 12,000 units per annum leaving a residuary capacity of 60,000 sets per annum in Calcutta. ফিগারতা ঠিক কিনা আনি না যদি খবর নিতে বলেন খবর নেব। This was done in spite of the objection of the State Government.

Shri Biswanath Mukherjee: মান্ত্রনার কি অবগত আছেন পশ্চিমবাংশার ভারত-বর্ষের বেশীর ভাগ জারগার তুলনার ওয়েজ রেট লো এবং পশ্চিমবাংশার বড় বড় কনসার্গ-এ rates of profit is higher than in other areas. এই আমাদের জানা ছিল। অবশু আমি খুব আনন্দিত হবো যে যদি এই তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের জানান যে What is the rate of profit of the big monopoly concerns in West Bengal which have functioned during the last five years. What has been their rate of profit! If the rate of profit is quite satisfactory and high, then what is the justification for not expanding here but for expanding elsewhere!

#### ( No reply )

Shri George Albert Wilson De-Roze: Sir, what I want to say is in the mature of suggestion rather then a question. The Hon'ble Minister has said that he is thoroughly with us in this matter. What I am suggesting is that it is not sufficient to be with us in this matter. The Hon'ble Minister should give us an assurance that an attempt will be made to amend that Industrial Licensing Rules so that two important things will be incorporated in the rules. Firstly, if industry with brancecs in more that one State wishes to expand in any other State there should be an application in the main State before expansion in allowed elsewhere. Secondly, if, however, the Hon-ble Minister give us an assurance that he will try to amend the Industrial Licensing Rules to provide for consultation with the Central Government, we will be satisfied.

(No reply)

# পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পসংস্থা

\*১৬৪। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*২৬৪।) **এ।নরেশচন্দ্র চাকী**ঃ সরকারী সংস্থা বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় অন্নগ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) পশ্চিমবাংলার কোথায় কি ধরনের পশ্চিমঞ্জ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কতগুলি শিল্পসংখ্য আছে
- (থ) এই গুলিতে মোট কত টাক। মূলধন বিনিয়োগ কর। **হ**ইয়াছে ।
- (গ) এইগুলিতে মোট কত শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন;
- গৃত তিন বৎসরে ইহাতে মোট বাৎসরিক লোকসানের পরিমাণ কত ,
- (৬) এই **লোকসানের** কারণ কি; এবং
- (চ) এই লোকসান বন্ধ করার জন্ত সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

# **७**: क्रग्रमान चार्रिम :

- (ক) সরকারী সংস্থা বিভাগের অধীনে কলিকাতায় এবং হুর্গাপুরে বিভিন্ন ধরনের আপাতত দশটি সংস্থা।
- (থ) মোট ৭৬,১৬,২৭,৪০১ টাকা।
- (গ) ১২,৪১১ জন।
- (व) १८,०७,१०,७०२ होका।

778(30)

#### ASSEMBLY PROCEEDINGS

3rd May

- (ঙ) লোকসানের বিভিন্ন কারণ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিধিতগুলি প্রধান।
- (क) যন্ত্রাদির উৎকর্ষতার অভার।
- (থ) যন্ত্রাদির অস্ত্রবিধা।
- (গ) শ্রমিক অশান্তি।
- (ঘ) কোন কোন কেত্রে কাঁচা মালের অভাব।
- (ঙ) কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের অভাব।
- (b) কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ।
- (ছ) পরিচালনার ক্রটি-বিচাতি।
- (জ) রাজো রাজনৈতিক অনিশ্রের। I
- (ঝ) ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাব।
- (ঞ) পরিকল্পনার ক্রটি-বিচাতি এবং লক্ষ্যের পরিবর্তন।
- (ট) সম্ভাব্য গুনীতি।
- (ঠ) সরকারী সংস্থা দপ্তর স্থাপন করে অধিকতর তথাবধানের ব্যবস্থা। সরকার যন্ত্রাদির আমদানীর অস্ত্রবিধা দূর করার জন্য সচেষ্ট। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারী উদ্যোগে শ্রমিক অশাস্তি প্রশানিত করার চেষ্টা, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য সরকারী ব্যবগা গ্রহণের উদ্যোগ। বিভিন্ন উৎপদ্ম দ্রব্যের মানের পরিবর্তন করার জক্য চেষ্টা করা হইতেছে। করে তথার বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কররে ব্যবস্থা হইতেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করা হইতেছে। ব্যাবিধা গুরাকিং ক্যাপিটালের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন। ক্য়েকটি প্রকল্প উন্নয়নের জন্য ঋণদান।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি: স্থার, আমার একটি মাত্র সাপ্লিমেন্টারি আছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, এই উত্তরের পরে ইত্যাদি আছে কিনা?

Mr. Speaker: I will request the honourable members not to put any more supplimentaries. He has given enough elucidation on the problem.

**ডাঃ জন্মনাল আবেদিন :** এটা নিম্নমিত ভাবেই থাকে।

শীনরেশচন চাকী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন—বেটা আমাদের জ্ঞাতসারে আছে, ধে পশ্চিমবঙ্গের কারণানার ওভারহেড চাজ অত্যন্ত বেশী যার জন্ত লোকসান বেশী হয়, এটা কি ঠিক ?

**ডা: জয়নাল আবেদিন:** আমাদের এটা বলা আছে যে পরিকল্পনায় ক্রটিবিচ্যুতি আছে। That's a comprehensive term.

শ্রীলরেশচন্দ্র চাকীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি এই যে প্রায় ৭৬ কোটি টাকা ইন্ডেইমেন্ট, ১৫ কোটি টাকা শোকস'ন, এ ব্যাপারে এক্সপার্ট কমিটি বসিয়ে পুরোপুরি তদস্ত করার পুরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ভা: জ্য়নাল আবেদিন: শাননীয় সদস্তকে আমি জানাতে পারি যে প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই

কোন না কোন এক্সপার্ট কমিটি দিরে তদন্ত হরে গেছে, এক্সপার্ট কমিটি ষেগুলি গ্লেরারিং ডিক্লেণ্ডস এক্সমারেট করেছিল এগুলি বন্ধ করতে পারলে অনেক লোকসান কমতে পারে, এখন এক্সপার্ট কমিটি বসানোর কোনরকম ঘটনা ঘটেনি।

[2-30-2-40 p.m.]

Mr. Speaker: Starred question 165 is held over as reply has not been received.

**ঞ্জী এস্থিনী কুমার রায়ঃ** অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ স্থার, এই যে কোন্চেন ১৬৫ অর্থাৎ অনুমোদিত ৩১২ এটা দিয়েছি আমি এক মাস হয়ে গেল এখনও উত্তর পেলাম না।

Shri Tarun Kanti Ghosh: I am ready with the reply. A copy of the reply has also been sent to your office.

Mr. Speaker: At any rate, the Minister is ready with the reply and I allow him to give the reply. I request the Hon'ble Minister to supply a copy because office is reported to have not received the answer yet.

### প্রগাপুরে সার তৈরীর কারখানা

\*১৬৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩১২।) **শ্রীঅন্মিনী কুমার রায়** শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অনুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, তুর্গাপুরের সার তৈরীর কার্থানার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে; এবং
- (খ) সতা হইলে—
  - (ক) কতদিনে উৎপাদন চালু হইবে;
  - (থ) বংসরে প্রতিটি ধরনের সার উৎপাদনের লক্ষ্য;
  - (গ) মোট নির্মাণ বায়; এবং
  - (ঘ) কর্মসংস্থানের লক্ষ্য?

শ্রীভক্ষণকান্তি হোষ: আমি ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখে সই করে পাঠিয়েছি, It is very funnty that the reply has not been received by your office.

- (क) হ্যা।
  - (क) আশা করা যায় এই বৎসরের মধ্যে উৎপাদন চালু হইবে।
  - (খ) ইউরিয়া—৩,০৫,০০০ টন। এ্যামোনিয়া—১,৯৮,০০০ টন।
  - (গ) আহুমানিক ৫২ কোটি টাকা।
  - প্রায় ১২০০ শোকের সরাসরি নিয়োগের সন্তাবনা আছে।

শ্রী আর্থিনী কুমার রায়ঃ এই যে আপনি বললেন ১২০০ লোক নিয়োগের সম্ভাবনা, এই নিরোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যারা এই কারখানা তৈরী করেছিল সেই সমস্ত অস্থারী কর্মচারীদের যাদের যোগ্যতা আছে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি নিয়োগের ক্ষেত্রে ?

ত্রীভক্ষণকান্তি ঘোষঃ আপনি তো জানেন হুর্গাপুরে কারখানা রয়েছে সাধারণতঃ তারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্চ মারফৎ লোক নিয়ে থাকে সরকারী কারখানায়, এখন আপনি যে সাজেশন

দিলেন, I shall certainly look into it and make enquiries and forward the same to the appropriate authorities.

**জ্ঞীঅখিনী কুমার রায়**: এই যে ১২০০ লোক নেবেন তার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার, স্কিল্ড লেবারার, হাইলি স্কিল্ড লেবারার, এই ধরনের কত নেবে তার কোন তথ্য আছে কি?

**ঞ্জিব্রুণকান্তি ছোম**ঃ না এই রকম ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

#### Dalhousie Paoperties

\*168. (Admitted question No. \*303.) Shri Samsul Alam Khan will the minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to staie—

(a) (i) if the Government has recived any complain/allegation regarding irregularities in the matter of purchase Dalhousie Properties where the present office of the West Bengal Khadi Board is housed, and (ii) is so, what is the nature of irregularities;

(b) (i) if the matter has ben investigated by the Government; and (ii) if so, the findings of the enquiring body; and

(c) action taken by the Government against the persons responsible for these irregularities?

#### Dr. Zainal Abedin;

- (a) (i) Though no complaints were received, Government came to know that the Board had purchased the building at 12 Benoy Badal Dinesh Bag.
- (a) (ii) The following irregularities were detected by the Government:
- (a) The Board purchased the building without the prior approval of the Government:
- (b) The Member-Secretary drew 65 cheques of Rs. 10,000 each in one day violating the restriction imposed on his power under the West Bengal Khadi and Village Industries Regulation, 1961; and
- (c) Cost of the building was met by diversion of the funds provided under other schemes for specific purposes.
- (b) (i) Yes, through departmental enquiry.
  - (ii) Findings of the enquiring officer are:
- (a) the requirement of the Government approval, as provided in section 13(a) of the West Bengal Khadi and Village Industries Board Act, 1959, has not been fulfilled;
- (b) Member-Secretary issued 65 cheques of Rs. 10,000 each in one day to meet the cost of the building by circumventing the restriction imposed on his power;
- (c) Proposal for purchase of the building in anticipation of approval from the State Government was approved by the Board. The then Chairman of the Board authorised the Member-Secretary of the Board to finalise



the deal. The responsibility for violating the provisions of section 13(a) of the West Bengal Khadi and Village Industries Act, 1959, could not, therefore, be fixed on the Member-Secretary concerned.

Regarding issue of 65 cheques in connection with one transaction, Secretary of the Board appears to have taken recourse to this unu-ual course as at the relevant time the post of the Chairman of the Board was lying vacant. The members of the Board were jointly responsible for the decision to purchase the kuilding despite State Government's disapproval for diverting the funds meant for other specific purposes. The Members of this Board, however, ceased to hold the office with effect from 1st April 1971. Hence it was not possible to take action against the Memoers, including the Member-Secretary.

### মুর্শিদাবাদ জেলায় নূতন সুগার মিল

\*১৯৯। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৫০৮) **শ্রীআবতুল বারি বিশ্বাস**ঃ বাণিগ ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রিসংশার অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মুর্শিদাবাদ েদার জলঙ্গা ও ২নং রাণীনগর ব্লকে কেন স্থগার মিল বা জুই নিল থে স্পার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি . এবং
- (খ) থাকিলে, তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যার?

গ্রীভক্তাকান্তি ছোষ: (ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীন্সাবস্থল বারি বিশাস:** মন্ত্রিমানার তাঁব উত্তরে বললেন, না। ওই এলাকায় পাট চাষ হয় এবং র মেটেরিয়ালস্ প্রচ্র পরিমানে ওথানে এয়াভে লবেল একথা বিচার করে আগামী দিনে ওথানে এরকম ধরনের কার্থানা থোলার প্রিক্লনা স্বকার নেবেন কি?

শীতরশকান্তি ঘোষ: মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই যে, বর্তনানে শিল্প বিভাগের নীতি হচ্ছে ভবিস্ততে আমরা যে শিল্প স্থাপন করব সেটা বিভিন্ন গ্রেলায় স্থাপন করবার চেঠা করব কারণ শতকরা ৮৪ ভাগ শিল্প গ্রেটার ক্যালকাটা এরিয়ায় রয়েছে। বিভিন্ন জেলায় যাতে শিল্প নিয়ে যেতে পারি তার একটা পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আমাদের থাকবে। মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, রাণীনগর রকে কোন জুট মিল বা স্থগার মিল হবে কিনা তার উত্তরে আমি যে না'বলেছি ভাট ভাজ নট মিন মুশিদাবাদে কোন শিল্প হবে না।

# বাংলার কৃটির শিক্স

\*২৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩২৬) **জ্রীমহন্মদ স**ফিউ**র**া: কৃটির ও ক্রায়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

(ক) বাংলার মৃতপ্রায় কুটির শিল্পের পুনরুখানের জন্ত ( বিশেষ করিয়া ভগলী জেলার মৃৎশির, শোলার কাজ, বেত ও বাঁশের কাজ ) সরকার কোন ব্যবহা অবল্যন করিংতেন কি ,

(খ) হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বেগমপুর, তাজপুর, মণিরামপুর প্রাকৃতি অঞ্চলের তাঁতিদের স্থায়ম্ল্যে স্তা সরবরাহের জন্ত সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহা কি; এবং

19

(গ) ছগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত ঘোড়দেড়িও তার আশপাশের গ্রামগুলির তালা ও ভইল শিল্পীদের জন্ম কুল যজাংশ ও মূলধনের ব্যবস্থা করিয়া তুঃস্থ শিল্পীদের রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা থাকিলে তাহা কি কি?

**ঞ্জিয়নাল আবেদিন:** (ক) হঁটা। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবলে কুটার শিল্পের উন্নতি ও পুনরুখানের জক্ত সরকার চেষ্টা চালাইতেছেন।

(থ) না। স্তার উপর বর্তমানে কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় স্থতা সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

(গ) এই অঞ্চলের তালা ও হুইল শিল্পীদের জন্ম সরকারের আপাতত কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীমহম্মদ সফিউল্লা: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, ভবিয়তে এই হতো ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করবার কোন ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা?

ডাঃ জয়নাল অবেদীনঃ সতো একটা গুরুতর জিনিস। আমাদের সঙ্গে ডিপাটমেন্ট অব ক্লোচ্ছ এটা গুরুত আছে। কিভাবে সতো সরবরাহ আরও সহজ্ঞ করা যায় এবং মূল্য নামিয়ে আনা যায় সেই আলোচনা করছি এবং ভারত সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করছি। এই ব্যাপারে এখনও স্থির সিদ্ধান্ত করা হয় নি।

শ্রীমহম্মদ স্কিউলা : মল্লিমহাশয় জানাবেন কি, এই স্থতো নিয়ে যে মুনাফাবাজী এবং ফাটকাবাজী চলছে দেটা রোধ করা যাবে কিনা?

### [ 2-40—2-50 p.m. ]

ডাঃ জয়নাল আবেদীন ঃ আমরা বলেছি যদি একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারি—স্তা সরবরাহের জক্ম কাঁচামাল তো আমাদের এথানে হয় না আমাদের রাজ্যের বাইরে হয়। যেটা spinned হয়ে আমে, সেটাও আমাদের রাজ্যের বাইরে। স্থতরাং এর মধ্যে কিছু ছুর্নীতি থাকা সম্ভব। আমরা যে সংবাদ পেয়েছি তার ভিত্তিতে আমরা যদি এর কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ করতে পারি, তাহলে বোধ হয় যে হুনাতিগুলো এবং অস্থবিধাগুলো আছে, সেইগুলো চলে যাবে। আমরা এই বিষয়ে চিস্তা করছি।

শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থামী: মদ্রিমহাশয় বলছেন স্থার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলে স্থা সরবরাহ করা যাছে না। আমি বলতে চাচ্ছি যে কল্যাণী এবং অক্তান্ত জারগায় সরকারের যে স্থাক্ল আছে, সেই স্থাকলের স্থা তালের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে, দেখানে কেন কোন Corporation-এর মাধ্যেমে বা কোন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে বিলি হবে না, দেখানে কেন বাইরের মুনাফাখোরদের মাধ্যমে স্থা বিলি হবে, এবং ফাটকাবাজী হবে, এই সম্বন্ধে মদ্রিমহাশয় কিছু বলবেন কি ?

ডা: জয়লাল আবেদীন: আমাদের কল্যাণীতে যে হতা produce হয়, তার যে বিক্রী ব্যবস্থা এটা নিয়ে আমরা একাধিকবার বৈঠকে বদেছি, আমরা এটা আরও সহজ্যাধ্য করতে পারি, যেই যাবে সেই পাবে, এই ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু আমরা দেখেছি, আমাদের Working Capital কম বলে,মূল্যু নগদ দিতে হয় বলে, আমাদের কিছু বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া ছোট ছোট ব্যবসায়ীর সংখ্যা ধ্ব বেশী যাছেছ না। আমরা কালকে ছ'বার বসেছি, Appex Society-কে request করেছি, যে Society-র মাধ্যমে স্তোটা দিতে চাই, আপনারা handle করতে পারবেন কি না, তা করতে কোন অস্থবিধা নেই। অস্থবিধা দেখা দিছে যে তাঁতীরা নিয়ে গিয়ে কাপড় বুনবে তারা মহাজন বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় নিয়ে গিয়ে কাপড় তৈরী করে জমা দেয়, তাদের কাছে পয়সা থাকে না বলে। ওদের স্থবিধার জন্ম আনরা এই ব্যবস্থা করতে চাই, কিছ ওরা করতে পারছে না আমরা এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি, Appex Society যদি পুরোটা handle করতে পারে আমাদের সরকারের তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। আমরা উদ্দেশ্ম করেছি, ছাট ছোট তাঁতীদের direct supply করার জন্ম Appex Society-র মাধ্যমে। কোন হয়ে উঠছে না। Working Capital-এর জভাবে। আমরা এইভাবে একটা ব্যবস্থা nitiate করার চেষ্টা করছি।

শীস্থানীল মোহন খোষ মল্লিক: মশ্বিমহাশয় কি অবগত আছেন, যে আমাদের ঘূণী পাড়াতে যে মৃৎশিল্লের প্রচুর প্রচলন ছিল, তা সরকারী সাহায্যর অভাবে আজকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েরয়েছে ?

**শ্রীজয়নাল আবেদীন**: এটা ওঠে না,কিন্তু কমপ্রিহেনসিভ বলে বলছি—আমরা দেখছি এটা কি করা যায়।

### প্রভিরক্ষা দপ্তরে ভালাচাবি সরবরাহ

\*১৭৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৩৬৮।) **শ্রীকাশীনাথ মিশ্রঃ** কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৬৯ সালে প্রতিরক্ষা দপ্তর হুইতে তালাচাবি স≺বরাহের জন্ত পশ্চিমবদ সরকারের নিকট অর্ডার দেওয়া হুইয়াছিল;
- (থ) সতা ২ই লে,—
  - (১) কত তালা চাবির জন্ম অর্চার দেওয়া হইয়াছিল ; এবং
  - (২) সরবরাহ করা হইয়াছে কিনা; এবং
- (গ) সরবরাহ করা না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি?

#### फाः क्षत्रवाम चारवरीवः

- (क) হঁগ।
- (খ) (১) ৩.২৭.২**•• তালা** চাবি।
  - (২) না I
- (গ) জি আই তালা তৈরীর বাাপারে সরকারী কেন্দ্রীয় তালা কারথানার উপযুক্ত পূর্ব
  অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু কারথানার কার্যাবলী সম্প্রদারণ করিবার উদ্দেশে এবং
  উপযুক্ত অভিজ্ঞা অর্জন করিবার জন্ম ঐ কারথানার স্থপারিণটেডেণ্ট কর্ছক টেণ্ডার
  পেশ করা হইয়াছিল। হুর্ডাগ্যবশতঃ ঘটনার গতি বিশেষ করিয়া, পরিকল্পনার ক্রটি ও
  বন্ধায় ক্ষতির জন্ম এই উল্লোগকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় নাই।
- ্রীসূকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: এই অসাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কোন অর্থ বার হরেছে কি ?

ভা: জয়নাল আংবেদীন: তাবলাশক্ত। তবে তেমন কোন অর্থ বায় হয় নাই। কারণ কোন পরিকল্পনা materialise করেনি।

## রাণী পঞ্জ রকে গ্রামীণ বৈদ্যভীকরণের কা

\*১৭৮। (অফ্নোদিত প্রশ্ন নং \*২০৮।) শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমানের অন্তর্গ্রবক জান।ইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য বে, বর্ধনান জেলার রাণীগঞ্জ ব্লকের অধীনে আমড়াসোতা, বল্লভপুর ও শিল্পারসোল এলাকায় গত এক বংসর হইতে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজ বন্ধ আছে;
- (थ) मजा इहेटन. वस थाकांत्र कात्रण कि: এवः
- (গ) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

#### এসিনতী চটবাজ:

- । দুরু (ক)
- (খ) বেহেতু নেসার্স কাটরাস কোল কোম্পানী তাহাদের অধিকৃত জমির উপর দিয়া ওভার হৈছ বৈত্যুতিক লাইন টানার ব্যাপারে আপত্তি জানায়—পশ্চিমবঙ্গ বিভাগে পর্যদের বিক্লমে মামলা ক্ষত্ত করিয়াছে।
  - (গ) বিষ**রটা আদাল**তের বিবেচনাধীন থাকায় সরকারের আপাততঃ কিছু করার নাই।

শ্রীসুকুমার বল্পোধ্যা । আদালতে যথন প্রশুটা বিবেচনাধীন আছে অথাৎ কোলিয়ারী কতৃপক সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন, তথন সেই মামলা লড়ার জন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাবতা করা হয়েছে কি?

শ্রীস্থানিতী চট্টরাজ: নিশ্চয়ই বাবস্থা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আর একটু অপানাকে জানিয়ে দেই। প্রথবে কোম্পানী হুর্গাপুর কোটে মামলা করে। আময়া সেথানে জিতি। এখন কোম্পানী আসনসোল-বধমান দেওয়ানী আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে আপীল করেছে। আমরা সেথানে আমাদের আইনজ্ঞাত engago করেছি।

শীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই যে আপনারা পরিকল্পনা করেছেন এক বছরের মধ্যে কয়েক হাজার এমি বৈত্যতীকরণ করবেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি বধ্মানে কতকগুলি জায়গায় বৈত্তীকরণের কাজ যা চলছিল, তা বন্ধ হয়ে গেছে এইরকম সব কারণে। এখন এইভাবে যদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটার পর একটা মামলা হয়, তাহলে মামলার জট্ছাড়াবার জক্ত কি সরকার কোন বিকল্প ভাবনা ভাবছেন ?

**শ্রীন্থনিতী চট্টর।জ:** হ'্যা, চিন্তা করছি, বিবেচনা করাছ। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা **অবশ্বন করবো।** 

**এত্রকুমার বল্ফ্যোপাধ্যায়**ঃ সময় সম্পর্কে কোন স্থনিদিষ্ট কথা আপনি বলতে পারেন ?

Mr. Speaker: Mr. Banerjee, the Court has every right to issue injunctions and prohibit any work within the sphere of its jurisdiction. Its jurisdiction

cannot be taken away by a stroke of pen. I would request you not to put any such embarrassing question.

#### কংসাৰতী সেচ প্ৰিক্লনা

\*১৭১। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩২৩।) শ্রীকৃরিশ্চন্দ্র মহাপাত্র স্থান ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ত্র অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—-

- (ক) কংসাবতী সেচ পরিকল্পনার মেদিনীপুর জেলার সাকরাইল রকের কোন্কোন্ অঞ্ল উপকৃত হইবে:
- (খ) ঐ ব্লকের অঞ্জল-ওয়ারী কত জমি সেচের স্থাবিধা পাইবে .
- (গ) কবে নাগদে ঐ দেচ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ঐ রকের এঞ্চলগুলি সেচের স্থবোগ লাভ কবিবে ?

Mr. Speaker: Starred question No. 179 from Shri Harish Chandra Mahapatra ss held over.

#### Flight of Capital

\*183. (Admitted question No. \*239.) Shri Rajni Kanta Doloai: Will the Minister-in-chtrge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(a) whether the Govenment has any proposal to check and prevent the flight of capital from this State to a different State; and

(b) how the Government plans to encourage private entrepreneurs to invest for the industrial development of West Bengal?

Shri Tarun Kanti Ghosh: (a) Yes.

The State Government have opposed all proposals for transfer of licensed capacities on large and medium industries from West Bengal to other States.

So far as Small Scale Industries are concerned, there is, how no specific proposal to check the flight of capital as there is no statutory obligation on the part of these industries.

- (b) A number of measures have been taken by Government to encourage flow of private capital in the industries of West Bengal, important among which are the following:
- (i) Introduction of the 16-point package plan for industrial development in in the State;
- (ii) Announcement of the West Bengal Incentive Scheme, 1971;
- (iii) Reconstitution and revitalisation of the West Bengal Industrial Development Corporation for implementation of the said 16-point programme and the West Bengal Incentive Scheme, 1971.
- (iv) Improving the general industrial climate of West Bengal;
- (v) Assistance in obtaining finance from the Financial Institutions;
- (vi) Assistance in getting raw materials; and
- (vii) Accommodation in various Industrial Estates.

শ্রীরক্তানি কান্ত দোলুই: মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যুক্তফ্রন্ট গভর্ণমেন্টের সময় কিছু
এমাউন্ট অফ ক্যাপিটেল পশ্চিম বংগের বাইরে কেন গিয়েছিল ?

**জিভক্তন কান্তি ছোম:** এইটা আমাকে একটু থেঁাজ নিয়ে বলতে হবে।

শ্রীরভানি কান্ত দোলুই: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, জানাবেন কি এই যে ফ্লাইট অফ ক্যাপিটেন যুক্ত ফ্রন্টের সময় হয়েছিল এবং আমাদের এখান থেকে অনেক ইনডাসটি উঠেগেল এবং অনেক ক্যাপিটেল আউট অফ ওয়েই বেঙ্গল হয়েগেল এর কারণ কি ?

শ্রীভক্ষন কান্তি ঘোষ: যুক্তফণ্টের আমলেই হোক আর যে সময়ই হোক ওয়েই বেংগল থেকে ইনজাসট্রী বাইরে সরাবার সময় ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করেছে এবং তারা তাদের প্ল্যানগুলি এক্সানশান করবার সময় যুক্তফণ্টের আমলে এথানে না করে অন্ত যায়গাগ করেছিল এবং তার মেজর কস ছিল ল এও অর্ডার সিচয়েশন ভিটরেট করেছিল সেই জন্ত বাইরে চলে গিয়েছিল।

শ্রীরভানি কান্ত দোলুই: এই যে ফ্লাইট অফ ক্যাপিটেল যেটা আমরা যুক্তফণ্টের আমলে দেখেছি এইটার জন্ত পশ্চিম বংগের উপর ইকনমিক এফেটেট হচ্ছে কি না ?

**ঞ্জিজন কান্তি খোষ:** নিশ্চয়ই।

শ্রীলৈলেন চট্টোপাধ্যায়: মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন যে বিভিন্ন রাজ্যের যাঁরা দিলীতে থাকেন, যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগাযোগ করেন এবং শিল্পতিদের সংগে যোগাযোগ করেন, যাতে শিল্পতিরা বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প অবস্থা সম্বন্ধে জানাতে পারেন এই রকম আমাদের কি কোন লিয়াঁসো অফিসার দিলীতে আছেন।

**শ্রীভক্তন কান্তি ঘোষ:** আমরা এই নিয়ে চিন্তা করছি।

শ্রীরঙ্গনি কান্ত দোলুই: মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে সব ক্যাপিটেল আউট অফ ওয়েই বেধল হয়ে গিয়েছে তা কি ফিরিয়ে আনবেন ?

শ্রীভক্তন কান্তি ঘোষ: আমি তো পড়ে দিয়েছি সেগুলি যে আমরা যে সব ইনসেনটিভ ইত্যাদি পেকেজ প্রোগ্রাম করেছি এবং তার দারা পশ্চিম বংগে আবার সেগুলি ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কারণ এখনও আমাদের কাছে ইণ্ডাটিয়াল ডেভেলণমেণ্ট করপোরেশন লাইসেন্দুয়া দিয়েছে তাতে ১০০ নতুন ইণ্ডাটিয় আর বিং প্রসেন্সভ।

**শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী**ঃ মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে এই মন্ত্রিসভার আমলে কয়টি লাইসেন্দ দেওরা হয়েছে ?

**শ্রীতরুজ্ন কান্তি ছোম** তা জেনে বলব।

শ্রীকানাই ভৌমিক: সরকার কি ঠিক করেছেন যে পশ্চিম বাংলায় শিল্প বিকাশের জন্ত টেট ক্যাপিটেলেকে বিশেষ করে মদত দেওয়া হবে প্রাইভেট ক্যাপিটেলের বদলে ?

শীভক্ষন কান্তি ঘোষ: এই রকম কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে যে যাতে পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষ উন্নয়ন হতে পারে, শিক্ষ লিন্তার লাভ করতে পারে তার জন্ম ঠেট ক্যাপিটেল এবং প্রাইভেট ক্যাপিটেল উভন্ন দিকে দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীকানাই ভৌমিক: আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সরকার কি এই রকম পলিসি নিরেছেন যে প্রাইভেট ক্যাপিটেল কমিয়ে এনে, না বাড়িয়ে প্রপোশন বিটুইন ষ্টেট ক্যাপিটেল এও প্রাইভেট ক্যাপিটেল যে ঠেট ক্যাপিটেল বা পাবলিক ক্যাপিটেল বেশী করে ইনভেট ক্যা হবে ?

ৰ্জ্জিজন কান্তি যোষ: যেটা আমরা যে ইণ্ডাম্বিগুলিতে ইনভেক্ট করার ক্ষমতা সেটা



বেশীর ভাগ নির্ভর করছে গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার উপর, আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। ধাই অন্ত প্রাইভেট ক্যাপিটেল রাজ্যের শিল্প অগ্রগতির জন্ত ইনভেস্ট করতে দিতেই হবে। আর আমাদের সব চেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে আনএমগ্রসমেন্ট প্রবলেম। সেই আনএমগ্রসমেন্ট প্রবলেম দূর করার জন্ত প্রাইভেট সেকটরকে ইনভাসটি করতে দিতেই হবে। যদি তারা না করতে পারে তাহলে পাবলিক সেকটরে করতে হবে।

শ্রী আবস্থল বারি বিশাস: মাননীয় অধাক মহাশয়, কোশ্চেন আওয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে, এখানে হেল্ড ওভার কোশ্চেন চলছে। আমি অঞ্রোধ করছি যে যেসমন্ত কোশ্চেন আজকে হলে। না সেগুলিকে হেল্ড ওভার করে দিন।

মিঃ স্পীকার: যে গুলি আমি হেল্ড ওভার বলে বলেছি দেগুলি হেল্ড ওভার হলো। হেল্ড ওভার কোশ্চনের আনার সময়মত টেবিলে থাকবে।

## আমতা থানা এলাকায় বৈচ্যভীকরণ

\*১৮৬। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৩১৯) শ্রীআ। ইডাবউন্ধিন মণ্ডল: বিচাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ১৯৭১-৭২ সালে হাওড়া জেলার আমতা থানা এলাকায় বৈত্যতীকরণ করার জন্ত সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা: এবং

(থ) থাকিলে তাহা কি এবং কবে নাগাদ উহা কাৰ্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

শ্রীস্থলীতি চটুরাজ : (ক) হ'্যা। ১৬টি মৌজা বৈহাতিকরণের পরিকল্পনা আছে।

(খ) দেবান্দি, উ**ত্তর** রামচন্দ্রপুর, বানেশ্বরপুর, আন্থালিয়ান কুরিং এবং **বাসন্তপুর এই ৬টি** মৌজার বৈছ্যতিকরণের কাজগু চলিতেছে।

শ্রী আকাতাৰ উদ্ধিন মণ্ডল: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই যে চলছে কথাটা বললেন, কিছ আমাদের ওথানে দেখতে পাচ্ছি কাজ হচ্ছে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। দেখানে মেটিরিয়্যাল পাওয়া যাচ্ছেনা, পোই তার ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছেনা।

এই রকম অবস্থা দাড়িরেছে। সে সম্বন্ধে আপনার জানা আছে কি-এবং জানা থাকলে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ?

শ্রীস্থানীতি চট্টরাজঃ এ রকম প্রবলেমের কথা আমার জানা নাই। মাননীর সদস্য যেকথা অবতারণা করলেন তা আমার জানা নাই।

শ্রী আক্ষাক্তাবউদ্দিন মণ্ডল: আমি এটা যে প্রশ্ন আকারে উপস্থিত করলাম এরপর আপনি সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি ?

**শ্রীস্থনীতি চটুরাজ:** একথা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চচয় করবো।

## ওজন ও পরিমাপ বিভাগ

\*১৯০। (পট নোটিশ) (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৬৩।) **শ্রীকানাই ভৌত্মিক:** শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ত্র অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকারের ওজন ও পরিমাপ বিভাগ থেকে গত ১৯৬৯-৭০ ও '৭১ সালে কত টাকা আর হুইরাছে:

- (খ) এই বিভাগে কোন্ শ্রেণীর (ক্যাটিগোরি) কতজন স্থায়ী এবং কতজন অস্থায়ী কর্মচারী আছেন; এবং এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি না এবং অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী করার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা অবলংন করিতেছেন;
- (গ) ইহা কি সতা যে মাপওজনের সরকারী মানকগুলি (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যালান্স এশু ওয়েটস) আইন মাফিক ষ্ট্যাম্প করার কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে: এবং
- (ম) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ?

**এতরশ কান্তি ঘোষ:** (ক) পশ্চিমবন্ধ সরকারের ওজন ও পরিমাপ বিভাগ থেকে গত ১৯৬৯-৭০ ও ২৯৭০-৭১ সালে যথাক্রমে টাকা ১৫,৫০,৭৪২ ও টাকা ১২,৯০,৬০৯ আয় হয়েছিল.

(থ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওজন ও পরিমাপ বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর নিম্নবণিশ্রীত স্থায়ী ও অক্টারী কর্মচারী আছেন।

| শ্ৰেণী        | স্থানী | <b>অ</b> স্থায়ী |
|---------------|--------|------------------|
| প্ৰথম শ্ৰেণী  | ****   | >                |
| বিতীয় শ্ৰেণী | 8      | ৬                |
| ত্তীয় শ্ৰেণী | 82     | ৮৬               |
| চতুর্থ শ্রেণী | >      | >>8              |

উপরিউক কর্মচারী ছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর ১৬টি পদ শূন্ত আছে। উক্ত পদগুলির প্রয়োজনের তুলনাম যথেষ্ট নহে, উপযুক্ত সংখ্যক পদ স্পৃষ্টি করিবার জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

অস্থায়ী কর্মচারীদের হায়ী করিবার ছক্ত সরকার উপযুক্ত কার্গকরী ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতেছেন।

(গ) না, (ঘ) এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকানাই ভৌমিক: এই ডিপার্টমেন্টের স্বায় কম হয়ে গেল ১৫ লক্ষ থেকে বার লক্ষ টাকায় নেমেছে—এর কারণ কি ?

**এতিরুগ কান্তি ঘোষ**: এখনও পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তথা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

জ্ঞী গালাই ভৌমিক: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে এই কলকাতা সহরে যেথানে এক লক ৬০হাজার ট্রেডার আছে সেথানে মাত্র আমাদের অফিসের সেনসাস রেজিষ্ট্র'রে ৮২হাজার ট্রেডারের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। আরও নাম কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি ?

**এতরশকান্তি ঘোষ:** তথ্য দিলে খোঁজ করে বলতে পারি।

**ঞ্জিকানাই ভৌমিক:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশর জানেন কি যে এই দপ্তরের আর বাড়াবার যথেই ও উপায় আছে তথু যদি কাজ বিভিন্নভাবে বণ্টন করা হয় ?

**এতক্রণ কান্তি ছোব:** হতে পারে।

শ্রীকালাই ভৌমিক: মাননীর মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে অস্থায়ী কর্মীদের স্থান্ধী করার ব্যাপারে যা বললেন সেটা কত দিনের মধ্যে কার্যকরী হবে ?

<u>শীভরুণ কান্তি ঘোষ:</u> এই তো আমার পালে শহরবার বসে আছেন - তাঁর সংকে আলাপ আর্থেটিনা করে বলতে পারি। এখনই এ সহত্ত্বে বলতে পারি না। তবে আমার ডিপার্ট মেণ্ট থেকে চেষ্টা চলছে।

#### Recruitment in Army from West Bengal

\*256. (Admitted question No. \* \*282.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Labour and Employment Department be pleased to State—

- (a) has the Government made any correspondence with the Government of India for recruiting more persons in the army from West Bengal;
- (b) if so, what is the result of such correspondence?

#### Minister-in-change for the Labour Department:

(a) No.

(b) The question does not arise.

## সাঁওভালভিছ ভাপ বিস্থাৎ কেব্ৰ

\*১৫৭। (অন্নোদিত প্রাপ্ন নং \*৪৮০।) শ্রীশার্ত্চন্দ্র দাশ: শিল্প বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ত্র অন্তর্গুর্ক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডিং তাপ বিহাৎ কেন্দ্রে বেব কপ এবং উইল কপ সংখ্যা কতাক নিয়ক্ত শ্রমিকরা কাজ করেন;

(খ) সভা হইলে (১) বর্তমানে কতজন আংমিক আছেন ও (২) এর মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত কত:

(গ) সরকার কি অবগত আছেন যে উক্ত কোম্পানীঘর বহিরাগত-শ্রমিকদের বিশেষ স্থবোগ স্বিধা প্রদান করিয়া থাকেন এবং স্থানীর শ্রমিকদের উক্ত স্থবিধা-স্থােগ হইতে বঞ্চিত করেন; এবং

অবগত থাকিলে সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

## Minister-in-change for the Commerce and Industries Department:

- ক) হুর্গাপুরের এ্যাসোসিয়েটেড ভাইকসে ব্যাবকক কোম্পানী নিয়োজিত কিছু লোক
  সাঁওতাল ডিহি তাপ বিহাৎ কেন্দ্রে কাজ করেন।
- (খ) (১) প্রার ৪৩৩ জন।
  - (২) এর মধ্যে ১৬৭ জন স্থানীয় ও বাদ বাকি সকলে বহিরাগত।
- (গ) সরকারের জানাইনাই।
- (च) এ প্ৰশ্ন ওঠে না।

## বৰ্মসংস্থান কেন্দ্ৰ সারকত নিয়োগ

\* १৫১। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*০৯৮।) **জ্রীস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** : প্রম বিভাগের মির্ক্তি মহাশন্ত অন্তর্গ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ᠍(১) পশ্চিমবদের কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির (এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ) মাধ্যমে ৩১এ মার্চ ১৯৭২ পর্যস্ত কত বেকারের চাকুরীর বন্দোবন্ত হইরাছে, ও

## ASSEMBLY PROCEEDINGS

778(42)

- (২) ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে কডজন বেকারের নাম তালিকাভক আছে; এবং
- (খ) (১) রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মসংস্থান কেব্রুসমূহের মাধ্যমে নিম্নোগ করিতেছেন কিনা, ও
- (२) ना कतिया थाकिएन मत्रकात এই व्याभारत कि वावश व्यवनध्न कतियाहिन ?

## Minister-in-charge for the Labour Department:

(ক) (১) পশ্চিমবন্ধের কর্মসংস্থান কেপ্রগুলির মাধ্যমে ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত কর্মপ্রার্থীর চাকুরীর বন্দোবন্ত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিমে দেওয়া হইল:

| ৰৎসৱ                   | मः था। |
|------------------------|--------|
| >>00                   | 60,589 |
| 1366                   | 88,000 |
| >241                   | ৩৩,•৭৬ |
| 7944                   | ৩২,৭৭• |
| 7262                   | ২৬,∙৬৩ |
| > >> -                 | २०,७२१ |
| 1941                   | २०,১८७ |
| ১৯৭২ (২৯।২।৭২ পর্যস্ত) | ್, १७৯ |

- (২) ৩১।৩।৭২ তারিধের পরিসংখ্যান পাওয়া যার নাই। ২৯।২।৭২ তারিধের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে মোট ৮,৯৬,৯১৬ জন কর্মপ্রাথীর নাম তালিকাভূক্ত আছে।
- (খ) (১) রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মসংস্থান কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে আংশিক ভাবেলোক নিরোগ করিতেছেন।
- (২) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেবলমাত্র কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে লোক নিয়োগ করিতে বাধ্য করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের এখনও নাই। বিভিন্ন শিল্প সমিতিগুলিকে কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করিবার জন্য মুধ্যসচিব অন্পরাধ জানাইয়াছেন।

## কাঁথি মহকুমায় গ্রাম বৈত্যভীকরণ প্রকল্প

- \*২৬•। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৮৫।) **এ সুধীর** চক্র দাসঃ বি: বিভাগের মন্ত্রিমহোদর
  অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--
  - (ক) আম বৈহাতীকরণ পরিকল্পনার মধ্যে কাঁথি মহকুমার কোন্ কোন্ এলাকা গ্রহণ করা হইতেছে;
  - (খ) কৰে নাগাদ উহাদের কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়;
  - (গ) বৈহ্যতীকরণের এলাকা নির্বাচনের জক্ত কোন কমিট আছে কিনা; এবং
  - (व) क्यिष्टि बाक्टिन के क्यिष्टित ममञ्ज काहादा ?

## Minister in charge for the Commerce and Industries Department:

- (ক) কাঁথি মহাকুমার নিয়লিথিত থানাগুলি গ্রাম বৈহাতীকরণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক করা ▲ হইরাছে:
  - (১) কাঁথি, (২) ভগবানপুর, (৩) পটাশপুর, (৪) এগরা ও (৫) রামনগর।
  - (a) গত বৎসর হইতে কাজ স্লক্ষ করা হইয়াছে।
  - (গ) ই্যা আছে।
  - পশ্চিমবঙ্গ বিহাৎ পর্বদের নিয়লিখিত অফিসাররা এই কমিটির সদক্তঃ
  - (১) এডিস্নাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যান,
  - (২) স্পারইনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সদস্ত (কমাসিয়াল),
  - (o) स्थात्रहेन एडिं ए है शिनियांत्र मम्य ( एडेकिनिकाान ),
  - (৪ স্পার্ইনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সদস্য (প্রেনিং )।

## কারখানা শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা

\*২৬১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৬৫।) **শ্রীক্রাধ্যরী রাগ্নঃ** শ্রম বিভাগের মরিমহাশ্র অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার নিয়লিখিত কারখানার শ্রামিকদের প্রতিতেট ফাণ্ডের কত টাকা (প্রত্যেক কারখানার আলাদা হিসাব) বকের। প্রাঞ্জনা আছে:
- (১) বেপল এনানেল ওয়ার্কস, (২) বার্ন এও কোং, হাওড়া, (৩) ম্যাকিনটস বার্ন, (৪) শালিমার ওয়ার্কস, (৫) ভগলা ডক ও ইঞ্জিনায়ারিং ওয়ার্কস কোং;
- (খ) কোন কার্থানায় কতন্ত্রন শ্রমিকের প্রতিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা বকেয়া পাওন। আছে ; এবং
- (গ) বকেয়া রাখার কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

## Minister-in-charge for the Labour Department:

- (ক) আঞ্চলিক ভবিস্থানিধি মহাধাক্ষ নিম্নলিথিত কার্থানার শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফা**ণ্ডের** বক্ষো পাত্নার নিম্নেপ আনুমানিক হিসাব পাঠাইয়াছেন:— টাকা
  - (১) বেশ্বল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ, ৮,৬৪,৬৭৬ ৬৭
  - (२) मााकिनज्ञ वार्न निः (का छित्री), >,१०,८०० ४०
  - (৩) শালিমার ওয়ার্কস লি., ৯,৯৮,৫৯৬:•০
  - (৪) বার্ন এও কোঃ, গওড়া ( হাওড়া আর্রন ওয়ার্কস ), ১৬,৮০,১৬৪ ৭৪
  - (৫) ভ্রপী ডকিঃ এও ইঞ্জিনীরারি॰ কাঃ শিঃ, ১৩,১৬,৩ ঃ ২:২৭

ইহা করেক মাস আগের হিসাব। আঞ্চলিক ভবিশ্বনিধি মহাধ্যক্ষকে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যান্ত হিসাব পাঠাইতে অমুরোধ করা হইরাছে। উহা পাওরা গেলে বিধানসভার পে করা হইবে।

(খ) বেজল এনামেল ওয়ার্কস লি:

ম্যাকিন্ট্স বার্ন কোং লি: (ফ্যাক্টরী)

বার্ন এণ্ড কোং, হাওড়া, ( হাওড়া আর্রন ওয়ার্কস )

শালিমার ওয়ার্কস লি:

হগলী ডকিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোঃ লি:

>০০০ জন

(গ) বকেরা রাধার কারণ জানা নাই। তবে কারখানাগুলির বিরুদ্ধে নিমুক্রণ ব্যবস্থা শুওর। হইরাছে—

## বেলল এনাৰেল ওয়াৰ্কস লি:

রেহাই-এর সর্তাবলী অমান্ত করার জন্ধ রেহাই (exemption) বাতিল করিরা কারধানাটিকে সলা এপ্রিল, ১৯৭২ তারিথ হইতে একটি রেহাইহীন (unexempted) সংস্থারূপে আইনের ধারাগুলি মানিলা চলিতে নির্দেশ দেওরা হইয়াছে। বকেরা টাকা না দেওরা ও কর্মচারী ভবিম্বনিধি আইন ও প্রকল্পের অন্তর্গত অন্তান্ত দার-দারিত্ব না পাশ করার উহার বিক্রমে কৌজদারী মামলাও দায়ের করা হইরাছিল।

## ন্যাকিষ্টস বার্ন লিঃ

কর্মচারী ভবিশ্বনিধি আইনের ১৪(২ক) ধারার এই কারথানার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দারের করিবার অসুমতি দেওরা হইরাছে। ভারতীর দশুবিধির ৪০৬।৪০১ ধারার নোটিশও উহার নিকট পাঠানো হইরাছে।

# বার্ন এঞ্জ কোঃ, হাওড়া ( হাওড়া আয়রন ওয়ার্কস )

কৌজদারী মামলা এই কারধানার বিরুদ্ধে দারের করার অনুমতি দেত্যা হইরাছে। ভারতীয় দুওবিশ্বির ৪০৬।৪০৯ ধারার নোটশুও উত্থার নিকট পাঠানো হইরাছে।

## भागियात उग्नार्कम निः

এই কারখানার বিরুদ্ধে ফোজদারী মামশাদারের করার অন্তমতি দেওরা হইরাছে। উহার নিকট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬।৪০৯ ধারার নোটিশও পাঠানো হইরাছে রেহাই বাতিল করার প্রায়তিও বিবেচনা করা হইতেছে।

## হগলী ভকিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোঃ লিঃ

এই কার্থানার বিরুদ্ধে কৌজ্লারী মামলা দারের করার অন্তমতি দেওরার প্রশ্নটি বিবেচনাধীন রহিল্লাছে। উহার নিকট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬।৪০৯ ধারার নোটিশও পাঠানো হইল্লাছে।

## (वार्ग्यशृत ७ চ्यां श्राण वें। र देशांवा

\*২৬২। (অন্নোদিত প্রার্নং \*৫৬৪।) জগদানক রায়ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের বিষয়বাদ্য অভ্যাহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) অলপাইগুড়ি জেলার কালীকাটী থানার যোগেল্রপুর এবং চুরোখোলা বাঁধ কীমের কোন পরিক্রনা বর্তমানে আছে কি; এবং (4) थाकिल हेशंत्र कांक करत ७क वरा लाव हहेरत तल जाना कता गात्र !

## Minister-in-charge for the Irrigation and Water ways Department :

- (ক) এই বিভাগে এইরপ কোন পরিকল্পনা নাই.
- (थ) श्रम डेर्फ न।।

# চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রাম ও টিউবওয়েল বৈদ্যাতীকরণ পরিকল্পনা

\*২৬০। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৪১।) শ্রীম গী গীতা মুখার্জী: বিহাৎ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সভা ষে, পশ্চিমবন্ধ টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে ১০ হাজার গ্রাম ও ৩৫ হাজার খ্যালো টিউবওয়েশের বৈহাতীকরণের কর্মফচী গ্রহণ করেছিলেন: এবং
- (খ) সত্য হইলে—
  - (১) ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে প্রতি বছরে করটি গ্রাম এবং করটি শুলালে। টিউবওরেলে বিগুৎে সরবর হি করা হয়েছে,
  - (২) চতুর্থ পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ে ঐ লক্ষ্য মাত্রায় উপনীত হওয়ার জন্ম কি ব্যবস্থা করছেন, ও

# Minister-in-charge for the Commerce and Industries (Power) Department:

- (क) হাঁ।, সতা।
- (খ) (১) চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে বোড যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে ভাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হটল—

| বছর              | বৈহ্যতিক্বত গ্রাম | অগভীর নলকুপের বিদ্যাৎ সংযোজন |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| ১ <i>৯৬৯-</i> ৭০ | <b>২</b> ৪৬       | ₹ @                          |
| >>9•-9>          | २৮१               | <b>2</b> 5                   |
| >29-15           | ৩৬২               | <b>9</b> 2                   |
|                  |                   |                              |
|                  | <b>₽</b> ≱¢       | ನಿತಿ                         |
|                  |                   |                              |

(২) অধুনা বোর্ড ইহার সংগঠনের পুনবিন্যাস করিয়াছে এবং এ্যাভিশনাল চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে একটি পৃথক গ্রামীণ সেল (cell) গঠন করিয়াছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুবার জন্ত গ্রামীণ সেলটি সমস্ত কার্যাকরী ব্যবস্থা অবলয়ন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিচাৎ গ্রাহকদের কানেকশন দিবার জন্ত প্রয়োহনীয় জিনিষ পত্রের সংগ্রহের যথাযথ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। বোর্ডের অধীনে একটি পৃথক শাখা এই কাজ ত্রাবধান করিবে। এই অবস্থায় আশা করা যায় যে বিছাৎ গ্রাহকদের নিকট আবেদন পত্র পাঠাইবার পর বিছাৎ সরব্রাহের কোন অস্থাবিধা হইবে না।

**3**3

#### Industries in the Haldia region

\*264. (Admitted question No. \*359.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to state.—

- (a) if the Government has any proposal for setting export oriented industries in the Haldia region of Midnapore district;
- (b) if so, the nature of industries likely to be set up there; and
- (c) the amount the Government is likely to spend on such industries?

#### Minister-in-charge for the Cottage and Small Scale Industries Department:

- (a) No but there is a proposal for establishing one export processing Zone in the Haldia region where a number of small and medium scale industries manufacuring export items may be accommodated in future.
- b) The nature of industries has not yet been decided upon.

Detailed plan and estimaces have not yet been drawn up.

# কোলে আয়রন এণ্ড श्रीम কোম্পানী, কাঁকিনাড়া

\*২৬৫। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪২৬।) **জ্রীস্ফুকুমার বন্দ্যোপাধ্যা**য়: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁকিনাড়ায় অবস্থিত কোলে আয়রন এণ্ড ষ্টাল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আইন অন্যযায়ী ঘাট দিনের নোটিশ না দিয়াই গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখে আক্ষিকভাবে কার্থানা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এবং
- (খা সতা হইলে, সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবশ্বন করিতেছেন ?

## Minister-in-charge for the Labour Department:

- (ক) না; কারধানার ৫ই এপ্রিন, ১৯৭২ তারিথে লক্-আউট ঘোষণা করা হইয়াছিল। স্তরাং ৬০ দিনের নোটশের প্রশ্ন ওঠে না। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ১০ই এপ্রিন, ১৯৭২ তারিখে লক্-আউট তুলিয়া লওয়া হয়।
  - (ধ) এই প্রশ্ন আর উঠে না।

# চটকল

\*২৬৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫২৮।) **জ্রিজাম্বিনী রায়ঃ** শিল্প ও বাণিজা বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) পশ্চিমবন্ধ রাজ্যে জেলাভিন্তিতে ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ তারিথে কয়টি চটকল ছিল;
- (খ) উক্ত চটকলগুলির নাম ও প্রতিটিতে নিবৃক্ত শ্রমিকদের (স্থান্ধী ও অস্থান্ধী)র সংখ্যা; এবং
- (গ) প্রতিটি কলের উৎপাদন ক্ষমতা এবং ১৯৭১-৭২ সালে বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন (টন হিসাবে) কত ?

## Minister-in-charge for the Commerce and Industries Department:

(ক) ২৪-পরগণা—৩১টি হাওডা— ১৩টি হগলী—১০টি —— মোট ৫৪টি

E

(থ) পশ্চিমবঙ্গের চটকশগুলির জেলাভিত্তিক নাম ও ঠিকানা এবং প্রত্যেকটিতে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার গড় হিসাব সংশগ্ন তালিকায় দেওয়া হইল। স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের পৃথক হিসাব পাওয়া যায় নাই।

(গ) ১৯৭১-৭২ সালে বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্যের মোট উৎপাদন নিম্বূর্বণ:
প্রের নাম ১০০০ মেঃ টনের হিসাবে

হেসিয়ান ৩৪১'৭ স্যাকিং ৪৬১'• কার্পেট ব্যাকিং ২২৯'৭ অঞ্চাফ্র ১২১'•

মোট ১১৫৩:৪ টন

চটকলগুলির উৎপাদক ক্ষমতার সম্ভাব্য হিসাব (প্রতিটিতে নিযুক্ত মাকুর হিসাব অনুযায়ী) সংলগ্ন তালিকায় দেওয়া হইল।

| 778(48)                                                                                                                                                         | )                                       |                                          |                                   | A                                      | SSE                                         | MBI                                       | LY                                  | PR                                             | OC.                                         | EE          | ĎП                                      | NG                                         | S                                                 |                                    |                                   |                             | [3r                                 | d M                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| rms of                                                                                                                                                          | Average no. of                          | Workers<br>employed<br>(as on 1.3.72)    | 4 063                             | 2581                                   | N.A                                         | 7934                                      | 4028                                | 76.5                                           | 1901                                        | 1665        |                                         | 417                                        | 3431                                              | 12139                              | 1969                              | 2058                        | 6535                                | 1903                               | 3789               |
| , in te                                                                                                                                                         | Total                                   |                                          | 655                               | 354                                    | 663                                         | 1185                                      | 586                                 | 980                                            | 260                                         | 157         | 306                                     | 323                                        | 909                                               | 14455                              | 551                               | 416                         | 715                                 | 553                                | 1174               |
| apacity                                                                                                                                                         |                                         | Others                                   | 17                                | 1                                      | 1                                           | 37                                        | ı                                   | 01                                             |                                             | 1           |                                         | I                                          | I                                                 | 8                                  | 231                               | 7                           | 42                                  | 16                                 | 41                 |
| sengal C                                                                                                                                                        | Looms installed as on 1.6.71.           | Hessian Sacking Carpet Others<br>Backing | 105                               | 62                                     | -                                           | 200                                       | 206                                 | 35                                             | )                                           | 55          | I                                       |                                            | 52                                                | 112                                | 1                                 | 20                          | 200                                 | 7                                  | 122                |
| West B                                                                                                                                                          | nstalled                                | Sacking                                  | 81                                | 100                                    | 212                                         | 338                                       | 55                                  | 233                                            |                                             | 99          | 110                                     | 2                                          | 221                                               | 288                                | 134                               | 87                          | 171                                 | 129                                | 476                |
| fistrict of<br>umber os                                                                                                                                         | Looms i                                 | Hessian                                  | 382                               | 192                                    | 450                                         | 610                                       | 325                                 | 627                                            |                                             | 46          | 285                                     |                                            | 333                                               | 14050                              | 186                               | 302                         | 302                                 | <del>1</del> 0 <del>4</del> 0      | 535                |
| l Coys, in each I<br>ns and average n                                                                                                                           | District in                             | wnich situated                           | 24-Parganas                       | op                                     | op                                          | op                                        | op                                  | ar do                                          | •                                           | op          | op                                      | op                                         | -1                                                | 9 4                                | 9 6                               | op<br>Op                    | op<br>op                            | ę                                  | 4                  |
| Statement showing the names of the Jute Mill Coys, in each District of West Bengal Capacity in terms of terms of installed looms and average number os workers. | Names of Jute mill Coys, in West Bengal |                                          | The Agarapara Co. Ltd. Kamarhatty | The Alexandra Jute Mills Ltd. Bhatpara | Alliance Mills (Lessees) Pvt. Ltd. Bhatpara | Anglo. India Jute Mills Co. Ltd. Bhatpara | The Auckland Jute Co. Ltd. Bhatpara | The Baranagore Jute Factory Co. Ltd. Alambazar | Bally Jute Co. Ltd. Mill No. 2 Soorah Unit, | Markeldanga | Calcutta Jute Mfg. Co. Ltd. Narkeldanga | Caledonian Jute Mills Co. Ltd. Budge Budge | Budge Budge Amalgamated Mills Ltd.<br>Budge Budge | The Eastern Mfg. Co. Ltd. Titagurh | The Empire Jute Co, Ltd. Titashur | Gourepore Co. Ltd. Bhatpara | Hooghly Mills Co. Ltd. Garden Reach | Hukumchand Jute Mills Ltd. Naihati | <u></u><br>₩<br>1. |
| •                                                                                                                                                               | SI. No.                                 |                                          | ij                                | 5                                      | .3                                          | 4.                                        | 5.                                  | .9                                             | 7.                                          | ć           | ×i                                      | 9.                                         | 10.                                               | 11.                                | 12.                               | 13.                         | 14.                                 | 15.                                | ,                  |

|             |                                                                       |                               |                                |                                   | Ţ.                            |                                           | -                                 |      |                                         |      | 400                                    |                                           | Z                                                 |                                             | ,,                           |                                   |                                  | <del>,,,,,</del> |             |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------|
|             | 1972 ]                                                                |                               |                                |                                   |                               | UN                                        | ST                                | ARR  | ED                                      | QU   | EST                                    | rioi                                      | NS                                                |                                             |                              |                                   |                                  |                  | <b>7</b> 78 | (49) |
|             | Average No. of Workers employed (as on 1.3.72)                        | 4685                          | 3526                           | 5920                              | 2098                          | 6197                                      | 6510                              | Y.Z  | 3232                                    | A.Z. | 5538                                   | 1794                                      | 5374                                              | 2329                                        | 6516                         | 2165                              | 5701                             | 2011             | 7239        | 3442 |
|             | Total                                                                 | 920                           | 873                            | 747                               | 799                           | 750                                       | 947                               | 283  | 514                                     | 1189 | 701                                    | 225                                       | 786                                               | 358                                         | 1085                         | 165                               | 729                              | 362              | 1247        | 619  |
| - 7 s C - 2 | .6.71.<br>t Other                                                     |                               | 1                              | 63                                | 27                            | 78                                        | 3                                 | 12   | 1                                       | 13   | 5                                      | ı                                         | 1                                                 | 1                                           | I                            | l                                 | 81                               | 142              | 14          | =    |
|             | as on 1.6<br>Carpet                                                   | 09                            | I                              | 275                               | 94                            | 200                                       | 281                               | 37   | 130                                     | 370  | 110                                    | 30                                        | 102                                               | 102                                         | 159                          | 125                               | 125                              | ı                | 180         | 8    |
|             | nstalled<br>Sacking                                                   | 180                           | 206                            | 106                               | 275                           | 70                                        | 164                               | 88   | 114                                     | 347  | 278                                    | 65                                        | 291                                               | 100                                         | 264                          | ı                                 | 195                              | 99               | 375         | 206  |
| •           | Looms installed as on 1.6.71. THessian Sacking Carpet Others  Backing | 089                           | <i>L</i> 99                    | 303                               | 403                           | 402                                       | 499                               | 154  | 270                                     | 459  | 308                                    | 130                                       | 393                                               | 156                                         | 662                          | 40                                | 325                              | 164              | 829         | 372  |
|             | District in which situated                                            | 24 Parganas                   | op                             | op                                | op                            | qo                                        | op                                | op 1 | op                                      | op   | op                                     | op                                        | do<br>do                                          |                                             | QQ<br>T                      | Op -F                             | op 3                             | ■OWran           | op .        | op   |
|             | Names of jute Mill Coys. in West Bengal (as on 31, 3, 1972)           | Kamarhatty Co. Ltd. Kamarhati | Kanknarrah Co. Ltd. Kanknarrah | The Kelvin Jute Co. Ltd. Titaghur | The Khardah Co. Ltd. Titaghur | The Kinnison Jute Mills Co. Ltd. Titaghur | The Megna Mills Co. Ltd. Jagatdal |      | The Nathati Jute Mills Co. Ltd. Naihati |      | Desperate Lite Mails Co. Ltd. Bhatpara | The Delignor 1995 & Talendaria Talendaria | Shree Gouri Shankar Inte Mills Per I to I hamagar | The Titaohur Inte Eactory Co. 14d. Titachur | Union Jute Co. Ltd. Calcutta | Birla Jute Mfg. Co. Ltd. Birlanur | Bharat Jute Mills Ltd., Dasnagar |                  |             |      |
| 7           | SI. No.                                                               | 16.                           |                                |                                   |                               |                                           |                                   |      |                                         |      |                                        |                                           |                                                   |                                             |                              |                                   |                                  |                  | 7           | *    |
|             |                                                                       |                               |                                |                                   |                               |                                           |                                   |      |                                         |      |                                        |                                           |                                                   |                                             |                              |                                   |                                  |                  |             |      |

| SI. No. | o. Names of Jute Mill Coys. in West Bengal (as on 31. 3. 72)           | District in<br>which situated | Looms Hessian | Sackin | Looms installed as on 1.6.71.  Hessian Sacking Carpet Others  Backing | , 5 | Total | Average no. of Workers employed (as on 1.3.72) | 778(50) |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------|---------|
| 35.     | Gagalbhai Jute Mills, Uluberia                                         | Howrah                        | 350           | ı      | 55                                                                    | 4   | 409   | 3032                                           |         |
| 36.     | Howrah Mills Co. Ltd. Ramkrishnapore                                   | op                            | 531           | 182    | 104                                                                   | ļ   | 817   | 3555                                           |         |
| 37.     | Ludlow Jute Co. Ltd. Chengail                                          | op                            | 22            | ı      | 233                                                                   | 253 | 508   | 5920                                           |         |
| 38.     | Naskarpara Jute Mills Co. Ltd. Ghusuri                                 | qo                            | 282           | 92     | I                                                                     | 1   | 374   | 2702                                           | A       |
| 39.     | National Co. Ltd. Andul                                                | op                            | 463           | 358    | 572                                                                   | 11  | 1404  | 5078                                           | 55E     |
| 40.     | Sonajuli Tea & Industries Ltd.<br>(Unit Premchand Jute Mills) Chengail | op                            | 349           | 240    | 1                                                                     | 15  | 604   | 4765                                           | MBLY    |
| 41.     | Shree Ambica Jute Mills Ltd.                                           | op                            | 417           | 209    | 1                                                                     | 16  | 642   | 4188                                           | P       |
| 42.     | Shree Hanuman Jute Mills Howrah                                        | op                            | 450           | 319    | ì                                                                     | 591 | 1360  | 4275                                           | KU      |
| 43.     | Shree Mahadeo Jute Mill Co. Bally                                      | op                            | 1117          | 9      | 1                                                                     | ١   | 117   | 897                                            | EE      |
| 4.      | Bally Jute Co. Ltd. No. 1 Bally                                        | op                            | 205           | 120    | :35                                                                   | 2   | 465   | 4407                                           | DIN     |
| 45.     | Angus Co. Ltd. Angus                                                   | Hooghly                       | 619           | 218    | 1                                                                     | 1   | 137   | 4840                                           | GS      |
| 46.     | The Champdany Jute Co. Ltd.                                            | op                            | 387           | 119    | 148                                                                   | -   | 654   | 4067                                           |         |
| 47.     | The Dalhousie Jute Co. Ltd. Baidyabati                                 | op                            | 304           | 1      | 100                                                                   | 1   | 404   | 3209                                           |         |
| 48.     | The Ganges Mfg. Co. Ltd. Bansberia                                     | qo                            | 788           | 297    | 231                                                                   | 2   | 1318  | 6780                                           | ŧ       |
| 49.     | General Industrial Society Ltd. Gondalpara                             | op                            | 214           | 145    | 175                                                                   | 10  | 544   | 4371                                           | 3rd     |
| 50.     | Hastings Mills Ltd. Rishra                                             | op                            | 444           | 216    | 196                                                                   | 9   | 862   | 4664                                           | мау     |
| -       | ~                                                                      | Ť.                            |               | •      | 1                                                                     |     |       | )                                              |         |

The second second

.

1.6

| 197                                     | 2 ]                                     |                                   |                                         |                                              | U                          | NSTARRED QUESTIONS | 778(5 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
| Total Average No. of                    | Workers<br>employed<br>(as on 1.3.72.   | 4427                              | 3710                                    | 2090                                         | 4070                       | 218492             |       |
| Total A                                 |                                         | 850                               | 493                                     | 1016                                         | 873                        | 51358              |       |
|                                         | Other                                   | 1                                 | I                                       | 1                                            | 1                          | 1919               |       |
| as on 1,                                | Carpet<br>Backing                       | 124                               | 213                                     | 1                                            | 1                          | 5873               |       |
| nstalled                                | Sacking                                 | 336                               | 162                                     | 232                                          | 206                        | 9574               |       |
| Looms installed as on 1,6.71.           | Hessian Sacking Carpet Other<br>Backing | 390                               | 118                                     | 784                                          | 199                        | 33992              |       |
| District in                             |                                         | Hooghly                           | op                                      | op                                           | op                         | nd Total           |       |
| Names of Jute Mill Coys. in West Bengal | (2                                      | The India Jute Co. Ltd. Serampore | The Northbrook Jute Co. Ltd. Baidyabati | Samnuggur Jute Factory Co. Ltd. Bhadreshwar. | The Victoria Jute Co. Ltd. | Gand               |       |
| SI. No.                                 |                                         | 51.                               | 52.                                     | 53.                                          | 54.                        |                    |       |

#### UNSTARRED QUESTIONS

(to which written answers laid on the table)

## রামপ্রহাট মহকুমায় কলেরা

১০০। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৩০৬) ডা: মোডাছার ছোসেন: স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমাকে স্বাস্থ্য কলেরা উপজ্ঞত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন: এবং

(প) সত্য হইলে, কলেরা কণ্ট্রেল ইউনিট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত কণ্ট্রেল ইউনিটের কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

## The Minister for Health:

- (ক) না।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।

## নয়াগ্রাম ব্লকে প্রাথমিক বিভালয়

> ॰ >। (অহমোদিত প্রশ্ন নং ৪১০।) শ্রীদাশরথী সোরেনঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় শহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) ইহা কি সত্য যে নয়াপ্রাম ব্লক প্রাথমিক বিভাগানেরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্ম বিক্তি সরকারের গুলামে কয়েক হাজার বই পোকায় কাটিয়া নই হইয়াছে : এবং

(থ) সত্য হইলে এই বইগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এখনও বিতরণ না করার কারণ কি এবং এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

#### The Minister for Education:

্ক) ইহা সত্য যে নমাগ্রাম ব্লকে সরকারী গুদামে রক্ষিত কিছু বই পোকায় কাটিয় নই হুইয়াছে।

(খ) ঐ বিতরণ কেন্দ্র হইতে পাঠের অহুপযুক্ত নহে এরকম বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের

বঙ্ক সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণকে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক নির্দেশ দিয়াছেন।

## জয়পুর প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র

১০২। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং ৪১৫।) **জ্রীন্ডবভারণ চক্রেবর্তী** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বাঁকুড়া জেলার জয়পুর রকে প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র মির্মাণের প্রভাব কতনূর অগ্রসর হইরাছে:
- (খ) এই উলেখ্যে প্রয়োজনীয় জমি সংগৃহীত হইয়াছে কিনা;
- (গ) ইহা কি সতা যে, এই ব্লকের প্রতি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পূর্ব পরিকল্পনা অফ্যায়ী সর্ব দক্ষিণে মাত্র ত্ইটি ইউনিয়নে (বুর্তমানে অঞ্চল) ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ব্লকের সাতটি অঞ্চলে বর্তমানে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই; এবং
- (प) मठा रहेल व विषय मजकात कि वावका कतिराहरू ?

#### The Minister for Health:

- (ক) জয়পুর রকে বর্তমানে জগয়াথপুর মৌজার অস্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু স্বাছে। ★ গ্রায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
  - (খ) এখনও হয় नि।
  - (গ) এবং (ঘ) সরকারের বর্তমান নীতি অস্থায়ী কোন রকে তিনটির (১টি প্রাথমিক ও ২টি উপস্থায়াকেন্দ্র) বেনী স্বাস্থাকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছেনা। এই রকে বরাদ্র অস্থায়ী তিনটি স্বাস্থাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

#### বালদা স্বাস্থ্যকেন্দ্র

- ১০০। (অন্নোদিত প্রন্ন নং ৪২২) **শ্রীকিংকর মাহাতে।** স্বাস্থ্য বিভাগের **মন্ত্রিমহাশর** অতুগ্রহপুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ঝালদা (১নং ব্রক প্রকলিয়া) স্বাস্থাকে এটি কতদিনে চালু হবে:
  - (খ) ঝালদা ১নং-এর মাহাত্মারা ও ঝালদা ২নং-এর জিলিংলহর সাব-হেথ সেণ্টার-এর কাজ কবে শুরু হবে: এবং
  - (গ) ঝালাদা শহরের হাসপাতালটির সংস্কারের কাজ কবে নাগাদ শুরু হতে পারে বলে আশা করা যায় ?

#### The Minister for Health:

(ক) ঝালদা শ্রমিক-কল্যাণ কেলে বর্তমানে একটি নয়-শ্য্যাবিশিষ্ট উপস্বাস্থাকে**ল চালু আছে।** ইয়াকে দশ শ্য্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থাকেলে ক্লপাস্থবিত করার নিদেশি দেও**য়া হয়েছে। যত** শীঘ্র সম্ভব ঐ নিদেশি কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঝালদায় স্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কার্য চলছে। শেষ হলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ওথানে স্থানাস্থ্যবিত হবে।

- (থ) মাহাতমারা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্ম জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে। জিলিংলহরে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাননের কোন প্রস্থাব পাওয়া যায় নি।
- (গ) ঝালদা উপস্বাস্থাকেক্রের বাড়ীটির অবস্থা এতই খারাপ যে উহা সংস্কারের অস্থ্যক্ত। তা ছাড়া এই মৌজাতেই প্রাথমিক স্বাস্থাকেক্র নির্মাণ করা হচ্ছে, এইসব কারণেই ঐ বাড়ী সংস্কারের কোন প্রিক্লনা নেই।

# খাদিখাঁর দেয়াড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

২০৪। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৪৯৫।) **শ্রী আবতুল বারি বিশ্বাসঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের ম**দ্রিমহাশর** অনুগ্রহপ্রক জানাইবেন কি—

- (ক) মূলিদাবাদ জেলার থাদিখার দেরাড় প্রাথমিক শ্বাস্থ্যকেন্দ্রের এবং সাগরপাড়া শ্বাস্থ্যকেন্দ্রের শ্ব্যা সংখ্যা বাড়াবার কোন পরিকল্পনা স্বকারের আছে কিনা;
- (খ) (১) থাকিলে কবে নাগাদ এই শ্ব্যা সংখ্যা বাড়ৰে বলে আশা করা যায়, এবং
- (२) ইहाट जाइमानिक बाब बढ़ाटकड शतिमांग कछ ?

**♥**36<-8-8

## The Minister for Health:

- (क) ना।
- (খ) (১) প্রশ্ন ওঠে না।
- (२) श्रन्न एक ना।

## বাণীনগর হাসপাডাল

- ১০৫। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৪৯৯) **জ্ঞাব্দুল বারি বিশ্বাসঃ** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রি-মহাশ্র অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (১) মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর ২নং রকের রাণীনগরে সরকারী হাসপাতাল মঞ্জীর জক্ত জনসাধারণের উভোগে কোন জমি এবং টাকা সরকারের নিকট জমা দেও
  - (২) যদি ১নং প্রশ্নের উত্তর হাঁণ হর তবে জমি ও টাকার পরিমাণ কত; এবং
  - (৩) কোন তারিখে জমা দেওয়া হইরাছে?

## The Minister for Health:

| (>) | হ্যা। |  |
|-----|-------|--|
|-----|-------|--|

| (-)                       |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (২) এবং (৩) জ্ঞমির পরিমাণ | জমা দেওরার তা রিখ                                                         |
| ৫:৭২ একর                  | ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১                                                    |
| টাকার পরিমাণ              | ১৯ শে ফেক্রুয়ারী ১৯৬ <b>৷</b><br>জমা দেও <b>রা</b> র তারিঁ <sub>//</sub> |
| টাকা                      | 4                                                                         |
| ₹,•••                     | >0-5->>6                                                                  |
| 5,2••                     | ₹-8 <b>-&gt;≯€</b>                                                        |
| 3,200                     | \$\$6 <b>\$-8-</b> \$6                                                    |
| <b>400</b>                | ese<-8-><                                                                 |
|                           | ৩১-১২-১৯৫৬                                                                |
| <b>8</b>                  | <b>&gt;6-</b> >2- <b>&gt;</b> 86                                          |
| •••                       | 8-8-326                                                                   |
| \ \^*                     |                                                                           |

মোট ৯,০০০

# Re-opening of Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Light Railways

- 106. (Admited Question No. 544.) Shri Rajani Kanti Doloi: Will the Minister-in charge of the Home (Transport) Departmen the pleased to state—
  - (a) if the Govenment is considering the possibility of re-opening of Howrah Amta and Howrah-Sheakhala Light Railways;

- (b) if so, what action has so far been taken by the State Government in this regard; and
- (c) the alternative arrangements the Government proposes to minimise the difficulties of the citizens of this area for the present?

#### The Minister for Home (Transport):

- (a) Yes.
- (b) The matter has been taken up with Government of India.
- (c) Road tarnsport arrangements have been made in areas served by motorable roads on the closure of the Martin Light Railways

#### মহেশভলায় প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ

্ব। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৫৭৯) ডাঃ ভূ'পেন বিজ্ঞালী: স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমাহাশর অন্তথ্যপূর্বক জানাইবেন কি মহেশতলায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটি চেষ্ট ক্লিনিক পোলার বিষয়ে সরকার কতনের অগ্রসর হইয়াছেন ?

মহেশতলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ঐ স্থানে ১৮৪ ক্লিনিক খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

#### মেখলীগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল

১০৮। (অন্নতমাদিত প্রশ্ন নং ৫৮১) **জ্রীমধুসূদন রায়**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের ম**রিমহাশর অন্নগ্রহ** পূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মেথলীগঞ্জ মহকুমা শহরের সরকারী হাসপাতালটিতে বর্তমানে কতজন ডাক্তারের পদ থাকি আছে:
- থে) উক্ত হাসপাতালে ডাক্তার পাঠানোর জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন: এবং
- (গ) ঐ ভাসপাতালটির শ্যা সংখ্যা বৃদ্ধি কর'র কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি এবং কবে নাগাদ কার্যকরী হইবে ?

#### The Minister for Health:

- (ক) চাব জন।
- (খ) উক্ত থালি পদের মধ্যে তুইটি পূরণের জন্ত তুইজন ডাক্তারকে নিযোগপত্র দেওয়া হইয়াতে। বাকী পদ্পুরণের বাবস্থা হইতেছে।
  - (গ) না।

1

## Scarcity of drinking water in Midnapore Central Jail

109. (Admitted question No. 649) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Jails) Department be pleased to state—

(a) if the Government has of late received any complaint of acute searcity of drinking water in the Midnapore Central Jail , and (b) if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government in the matter?

#### The Minister for Home (Jails): (a) Yes.

(b) Steps have been taken to dig three ordinary wells in the jail to supplement the existing arrangement of water supply as short term measure. A scheme for construction of one R. C. C. Reservoir for storage of water in the jail is also under active consideration of Government.

#### Scheme for improving the existing conditions of jails

- 110. (Admitted question No. 650.) Shri Rajani Kanta Doloi; Will the Minister-in-charge of the Home (Jail) Department be please to state---
  - (a) if the Government has prepared any comprehensive scheme for improving the existing conditions in the jails in this State; and
  - (b) (i) the details thereof and (ii) the time by which these are likely to materialise?

The Minister for Home (Jails): (a) and (b). The following measures have been/are being taken for improving the conditions of the existing jails:

- (1) In order to relieve over-congestion in the jails two Special Jails—one at Berhampore and another at Chhatna—are being set up. They will be opened shortly.
  - (2) An intensive training programme of Warders is under active conside-

ration of the Government.

- (3) Steps have been taken for proper guarding of the perimeter walls, both inside and outside the jails. Some constructional improvements, like raising the perimeter walls, proper lighting, etc., are being undertaken.
- (4) Disciplinary action is being taken against the officers and staff who were found to have committed excesses in tackling the situation in the jails.

(5) The strength of Jail Warders is being augmented.

#### Calcutta State Transport Corporation

- 111. (Admitted question No. 656.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—
  - (a) the amount of annual loss sustained, if any, by the Calcutta State Transport Corporation for the last two years; and
  - (b) what is the share of loss of the State Government in this regard?

The Minister for Home (Transport): (a) Loss: 1970-71—Rs. 412.07 lakhs (estimated). 1971-72—Rs. 467.81 lakhs (estimated).

(b) Calcutta State Transport Corporation being a body corporate is expected to meet its own loss. Since however, it is a public utility service, it has been kept going with ways and means advances of almost the entire amount of loss by the Government from time to time.

Shortage of store materials in Calcutta State Transport Corporation 112. (Admitted question No. 658.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—



- (a) if the Government has received any report of huge shortage of store materials in course of audit and stock verification of the depots of Calcutta State Transport Corporation during the year 1967, 1968 and 1969;
- (b) if so, the amount of loss sustained by Government on this account during the above period; and
- (c) the reasons of such huge shortage in the depots?

The Minister for Home (Transport): (a) Reports of net shortages though by no means huge, detected in course of audit and stock verification of the Calcutta State Transport Corporation depots have been received by the Calcutta State Transport Corporation in respect of the years mentioned.

(b) The position of shortage, excess and net shortage for the three years is as follows --

| Year    | Shortage<br>Rs. | Excess<br>Rs. | Net shortage<br>Rs. |
|---------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1966-67 | 4,13,164        | 2,88,040      | 1,25,124            |
| 1967-68 | 2,28,650        | 1,61,901      | 66,749              |
| 1968-69 | 1,90,999        | 1,30,316      | 60,683              |

- (e) Shortage and excess as recorded at the time of physical verification are due to the following reasons:
  - (1) Wrong posting and omission in posting due to clerical errors.
  - (2) Misplacement of stores.
  - (3) Handling losses.

# কলিকাভায় মাছের দর বৃদ্ধি

- ১১৩। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৬৭৪) **জ্ঞা অধিনী রায়** মৎস্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় **অন্তগ্রহ**-পূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে কলিকাতায় মাছের দর বর্তমানে অতাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং
  - (খ) অবগত থাকিলে, এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

#### The Minister for Fisheries:

- (本) 刻1
- (থ) নাছের সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্ম ''সেণ্ট্রাল ফিসারীজ কর্পোরেশন'' মারফৎ বাংলাদেশ হইতে মাছ আমদানী করা সম্পর্কে দরকারী পর্যায়ে কথাবার্তা চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই বাংলাদেশ হইতে মাছ আমদানী শুক্দ হইবে এবং মাছের দাম কমিবে।

#### Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: I have received 5 notices of calling attention on the following subjects, namely:

- (1) Lock out of Inchek Tyres Ltd. at Kankinara from Shri Kumar Dipti Sengupta;
- (2) Purchase of a second hand cine-projector for the Murshidabad District Publicity Office—from Shri Md. Idris Ali:
- (3) Deplorable condition of the Bhagabangola Akheringunj Road-from Shri Mohammad Dedar Baksh
- (4) Report of the Enquiry Commission set up by the State Government for the Calcutta National Medical Collage and Hospital from Shri Rajani Kanta Doloi;
- (5) Fire at Budbud Bazar in Burdwan District from Shri Aswini Roy,

I have selected the notice of Shri Kumar Dipti Sengupta on the subject of Lock-out of Inchek Tyres Ltd. at Kankinara.

The Hon'ble Minister in charge may please make a statement on the subject to-day if possible, or give a date.

Shri Gyan Singh Sohanpal: The reply will be given on Friday.

[ 3-00-3-50 p.m. including adjourment.]

#### Mention Cases

Mr. Speaker: I would request honourable members not to take generally more than one minute or maximum two minutes to mention their cases.

🔊 ৣ ধীর চন্দ্র দাস ঃ সাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে একটা নৃতন সমস্তা দেখা দিয়েছে সেই বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছ'একটা কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে গুচরা টাকাপাওয়া যাডেছ না। টাকার থুচরা সব জায়গাতেই সংকট দেখা দিয়েছে। এটা বেশীদিন চলবে না বলে মনে হয়েছিলে। কিন্তু এটা স্থায়ী হয়ে আছে। আমার এলাকায়, কাণী শহরে ৩।৪ দিন আগে পুলিশ এবং যুব ছাত্রবা চেঠা করে, সার্চ করে কয়েক মণ খুচরা প্রসা পেয়েছে। এটাক মেটাল কবে কোন জায়গায় বিক্রয় করার কোন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। এটা অকা রাজ্যে হচ্ছে কি না জানি না, দল্লীতে কিছু হয়েছে বলে আমার এক বন্ধু বলেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঞ্চের শহরে বাস্থায় যানবাহন চলাচলে থরিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটা অস্ত্রবিধা দেখা দিয়েছে। আমি এখানে সংশ্লিপ্ত যিনি মন্ত্রী আছেন, তাকে অন্তরোধ কর্মছি ষে তিনি যদি এই বিষয়ে আমাদের জানান তাহলে পশ্চিমবংশে এট। জানা যাবে এবং এ বিষয়ে আমরা একটা বিহিত ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি অবলম্বন করতে পারবো এবং এর একটা। প্রতিকারও হতে পারবে। যথন কাঁথীতে এই রকম কয়েক মণ খুচরা, হাজার হাজার টাকার খুচরা পাওয়া গেছে. তথন সব জেলা শহরে, মহকুমা শহরে এবং কলকাতায় নিশ্চয়ই এর কারবার চলছে এবং মেটাল করে এটা কি করা হচ্ছে সেটা আমরা জানতে পার্রছি না। সরকারী তরফ থেকে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই দৃষ্টি 🖈 াক্ষিত হয়েছে এবং তারা এই বিষয়ে বিবৃতি দেবেন এবং কি ব্যবস্থা অবলংন করতে চাইছেন এবং কেন হচ্ছে, এটা জানালে খব আনন্দিত হবো।

শ্রীমনোরঞ্জন কালের মাননার অধাক্ষ মহাশর, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ব বিষয় এই হাউদের কাছে রাথছি এবং বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে গত ইলেকশান-এ বিভিন্ন নিবাচনী জনসভায় আমরা আমভিভিক্ত শহর গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং প্রামের সর্বাংগিক উন্নতি করবে। এই প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিলাম। ঘটনা হছে এই যে মফংস্থল থেকে নির্বাচিত হয়েছি, সেধানে প্রামে যে অবস্থা রাস্থাঘাটের অবস্থা, সেধানে টি. আর স্কীম বেশী করে চালু করা উচিত বলে মনে করি। আমি মগরাহাট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি। সেধানে বৃবে বৃবে দেখেছি যে যেখানে ৩০।৪০ টা করে টি আর স্কীম চালু হওয়া উচিত সেধানে একটা, ছটো, ম্যাকসিমাম তিনটি কবে টি আর স্কীম চালু হয়েছে। তাই, বিভাগীয় মন্ত্রমিহাশয়ের কাছে আমার অন্তরেধ যাতে বেশি করে টি আর স্কীম চালু করা যায় ঐসব কেন্দ্রে, রাস্থাঘাটের বাবতা করা যায় তার ১৮৪। করবেন। এবং ওখানকার অধিবাসী যারা তারা অত্যস্ত গরীব, তানের কাজের মাধ্যমে যাতে কজিরোজগার করতে পারে তার ব্যবন্ধা করবেন এই অন্তরোধ বিভাগীয় মন্ত্রনংশয়ের কাছে করছি।

শীরমেন্দ্রনাথ দত্তঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিম দিনাজপুরে জুডিশিয়াল এবং একজিকিউটিভ—এই ছটোকে আলাদা করা হয়েছে। রায়গঞ্জ মহকুমা, পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় সেথানে জুডিশিয়াল ডিপাটমেটে মাত্র একজন বিচারক দেওয়া হয়েছে। এই জুডিসিয়াল ম্যাজিট্রেট না থাকার দরণ কোন মামলার বিচার হচ্ছে না, দিনের পর দিন প্রত্যেককে ডেচ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে গ্রামের গরীব লোক যারা মামলায় পড়েছে তার আথিক ফতিগ্রন্ত হচ্ছে এবং উকিল মোক্তার, এদের স্থবিধা হছে। তাই, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রিমহাশগ্রকে বলতে চাই যে রায়গঞ্জে জুডিসিয়াল ম্যাজিট্রেট-এর সংখ্যা বাড়িয়ে দিন যাতে গ্রামের লোকেরা এই অস্থবিধা থেকে রক্ষা পায়।

শ্রীনিতা**ইপদ ঘোষ** : মাননীয় স্পাকার, স্থার, মামি বারভূম ভেলার একটি জরুরী জিনিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চাথের মরশুন আগতপ্রায়। কৃষি বিভাগের সরকারী সারকুলার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বলন কেনার জন্ম ৭৫ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ম্যাক্সিমাম ৬০০টা কা, সার কেনার জন্ত একর প্রতি ২৭৫(প্রেড্ড৭৫টাক। গ্রণ দেওয়া হবে। এমনকি লেও ব্যাস্ক থেকে তাদের ঋণ দেবার জন্ম জানানো হয়েছে। কিন্তু চঃথের সংগে জানাচ্ছি ঋণ দেবার জন্ম যে ইউনাইটেড কমাসিয়্যাল ব্যাস্ককে নিন্দিষ্ট করা ২য়েছে বিভিন্ন চাষীর কাছ থেকে আমি কম্পলেন পেয়ে তার ম্যানেজারের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং তিনি সেই ঋণ দেবার অক্ষমতার কথা জানালেন। তিনি বললেন আমাদের লোক নেই, কাজে কাজেই আমরা টাকা দিতে পারব না। আমরা আগেও দেখেছি যে শাত পেরিয়ে গেলে গরীবদের কমল দেওয়া হত এরং চাষ শেষ হলে বীজ যেত। এবারে আমরা দেখছি সরকার থেকে কাগজে প্রচার চালানে। হচ্ছে যে হালের বলদ কেনার এক ৭৫ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে লেও ব্যাক ণেকে, নলকূপের জন্ম ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং ২৫ একর পর্যন্ত জমির জন্ম শতকরা ৯০ ভাগ বীজ, সার, ইত্যাদি বাবদ দেওয়া হবে। আমাদেব বীরভূম জেলা একটি অনগ্রসর জেলা, সেধানে ক্ববি ঋণের জন্ত, সারের ঋণের জন্ত। লেকের। পূব বান্ত হয়ে রয়েছে অপচ দেখা বাচ্ছে শেণ্ড ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা থাকলেও সেধানে ব্যাঙ্ক থেকে এখন পর্যন্ত টাকা দেবরে কোন ব্যবস্থাকরছেন না, নানা রকম অজুহাত দেখাছেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিপ্ত মন্ত্রি

মহাশয়কে অহুরোধ জানাছি যে তিনি যেন অচিরে এই অব্যবস্থা দূর করেন এবং আগের মত তাদের আর যেন দূরবস্থায় পড়েতে না হয় সেটা একটু দেধবেন।

শ্রীরাশকৃষ্ণ বর: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় পর পর ছ-বছর বক্তা হয়ে গেছে এবং পেথানে বহু বরবাড়া বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমি নির্বাচনের সময় প্রামে প্রামে ঘ্রে দেখেছি যে সেথানকার সাধারণ মায়য় অত্যন্ত ছদ্ধশার মধ্যে পড়েছে। তাদের ঘরের চালে থড় নেই, অক্ত লোকের গৃহে আশ্রম নিয়েছে এবং সামাক্তমাত্র পাতার ছাউনি দিয়ে বাস করছিল আজ পর্যন্ত কিছে তাদের ঘর বাধার জক্ত কোন কয়য়াতি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় নি। আমি বিভাগীর মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বিশেষ করে আমরা যেস মন্ত এশাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সোনরপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগণা প্রভৃতি প্রায় সমন্ত থানাতেই ঐ একই অবস্থা হয়েছে। সেথানকার বিস্তীণ এলাকায় চাষাবাদ না হওয়ায়, পড়ের ছাউনি দিয়ে যে ঘর তারা তৈরী করে থাকে, ফসল না হওয়ায়, আদে থড় না হওয়ায়, সেই ঘরের ছাউনিতে কোন পড় নেহ, তারা অসহ।য়ের মত অবস্থায় বসবাস করছে। তাদের যাতে অবিলম্থেক্ষয়রাতি সাহাযের বাবস্থা করা হয় সে দিকে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শীপুপালচন্দ্র পাণ্ডাঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিপ্ট মন্ত্রীর এবং এই হাউনের অন্তান্থ সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি জরুরী বাগোরের প্রতি। কলকাতার তারাতলা রোডে ইউনাইডে টায়ার কোম্পানীর মালিক গভর্নিটের কাল্প থেকে ১২।১০ লক্ষ্ণ টাকা ধার নিয়েছেন। তারা তলায় তার যে টায়ার রিট্রেডিং-এর কারধানা রয়েছে সেই কারধানার পরিপুরক আর একটি কারধানা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে তৈরী করছেন এবং এই টাকা নিয়ে বাহিরে কারধানা তৈরী করে এধানকার কারধানা বন্ধ করে দেবার জন্ম চক্রান্থ করে গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ক্লোজার নোটিশ দেন। গত ১১-৪-৭২ তারিথে শ্রম মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে শ্রমমন্ত্রী নিদেশ দেন যে স্পোল অফিসার অবনী বস্থ মহাশয় এবিষয়ে এনকোয়ারি করবেন এবং এই এনকোয়ারি যতক্ষণ শেষ না হছেছে তেক্ষণ গর্মন্ত এই কারধানার প্রাটাস কুয়ো নেনটেন করা হবে কোন রকম যাতে ছাঁটাই না করা হয়। কিছ ধূর্ব আশ্চর্যের কথা যে এই তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তদন্তের বিষয় নিয়ে অফিসার এখন পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে থাতাপত্র, কাগজ পত্র কিছুই পান নি, অথচ গতকাল হঠাং মালিক ঐ কারখানার এক অংশের কাজ কর্ম বন্ধ করে দিয়ে প্রায় ১৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করবার এক নোটিশ কারধানার গেটে টাভিয়ে দিয়েছেন।

[3-10—3-20 p.m.]

আমি আপনার মাধ্যমে শ্রামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাঁর ক্রত হস্তক্ষেপ আমি অবিলয়ে দাবী করছি। কারণ তাঁর নির্দেশ, তাঁর বক্রবার নির্দ্তি অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে তদন্ত করবার ক্ষপ্ত তাঁর এইসব কিছুকে অগ্রাহ্ণকরে এই কোম্পানীর মালিকদের কি করে এরকম সাহস হয় এখানে শ্রমিকদের ছাটাই করে তাঁরা কারখানা বন্ধ করে দেন। আমি তাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই শুক্তপূর্ণ বিষয়টা—যথন চারিদিকে এইভাবে এখান থেকে কারখানা অপসারণের জন্ত নানা কারদায় চক্রান্ত করা হচ্ছে তখন ষ্টেট কর্পোরেশন থেকে টাকা দিয়ে, পাঞ্জাব ক্যাশানাল ব্যংক থেকে টাকা ধার দিয়ে এখানে কারখানার এক্সপ্যানসান না করে এখান থেকে কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাবেন, আর এখানকার শ্রমিক কর্মচারীদের ছাটাই করবেন এরকম একটা অক্যায় কাজের যাতে ক্রত প্রতিবিধান করা হয় সেজন্ত সংশ্লিষ্ট শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অবিলয়ে দাবী করছি।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ স্থার, এইসব যে মেনসান হয়, মন্ত্রীরা যে থাকেন না তাঁদেরকে থবর দেবেন যে এরকম মেনসান হয়েছে? পার্লামেন্টারী এফেয়াসের মিনিপ্রার কি নোট নিচ্ছেন? Are you taking nots, Sir?

গ্রীজ্ঞান সিং সোহানপাল: I am here to represent them.

শীগীতা মুখোপাধ্যায় : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধামে কোলকাতা শহরের জনসংখ্যার একটা দরিত্র অংশের ছর্দশার বিষয়ে নজর আকর্ষণ করিছি। এর বিদ্যান করি জনসংখ্যার একটা দরিত্র অংশের ছর্দশার বিষয়ে নজর আক্ষণ করিছি। এর বিদ্যান করি জাফিকের অন্থার একথা সত্য এবং সেজত পিক আওয়াসে ঠেলা চলাচল সীমাবদ্ধ করা উচিত একথা সত্য। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যে আইন করা হয়েছিল ,সই আইন অনেক দিন এর আগে চালু করা হয়নি। সম্প্রতি এটা কড়া করে চালু করার ফলে এদের সমস্থ ব্যবস্থাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থায় এসে পড়েছে। অথচ বাস্থবিকপক্ষে ঠেলা যে চলছে না তা নয়, কিন্ধ চলতে হলে পুলিশকে কড়া ঘূম্ব দিতে হছে। এই অবস্থার মধ্যে এই ৬০ হাজার ঠেলাওয়ালার জন্ত একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ট্রাফিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অথচ এরা সন্তায় ট্রাম্পণাট দিতে পারেন। এটা বুনে এবিষয়ে একটা ভায়া নিডিয়া বের করে উপযুক্ত বন্দোবন্ত করার জন্ত আমি সংশ্লিষ্ট ট্রান্সপোট মিনিষ্টারের দৃষ্টি আক্ষণ করিছি, আশা করি তিনি একটা ব্যব্য করবেন।

Shri Gyan Singh Sohanpal: Mr. Speaker, Sir, regarding the issue raised by honourable member, Shrimati Geeta Mukhopadhayay, Government is fully aware of the difficulties of these thelawallas. In fact, I am already on the job. There are some practical difficulties in pemitting them to do their business. We are trying to find cut some solution. As soon as we are able to do so they will be placed in a better position.

**এপিরেশচন্দ্র গোস্থামী**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্র্ম, বর্ধমানে জেলার অগ্রছীপে একটি ধীবর সমবায় সমিতি আছে। তারা গত ১৮।৩।৭২ তারিথে একটা গলকল নিল্মে ডেকে নেন সর্বোচ্চ দামে এবং তারজন্ম বছরে যে ছ'শো টাকা সেটা তারা দিয়ে দুন। এটা হচ্ছে ১৮।০।৭২ তারিথে রসিদ নম্বর ৬১০৯৭১। জে. এল. আর.ও. সেই টাকা নিয়ে নেন। কিন্তু আশ্চর্যা ব্যাপার, ভাগরথীর এই বিস্তার্গ এলাকার জন্ম যে এলাকায় এই ধীবরা রোজগার করে জীবিকা নির্সাহ করে সেখানে সেই টাকা নেবার পরেও নিলামে সর্বোচ্চ ডাক হওয়। সত্তেও গত ২০।৪।৭১ তারিখে সেই সরকারী কর্মচারী-জে এল আর ও, একটা চিঠি দিয়ে বলে দেন ্য আন্তের নিলাম বাতিল হয়ে গিয়েছে। আগামী ভালাৰ তারিখে আবার সেটার ভাক হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্রু আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশল্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে ধীবর সমবাগ সমিতির একবার নিলামে সর্বোচ্চ দামে ডেকে নেওয়ার পরে এবং টাক। রিস্থিত করার এক মাস পরে আবার সেটা বাতিল করে দিয়ে ভাধাণ২ তারিখে আবার এই যে ডাকা হচ্চে ত্র-এর ব্যাপারটা কি ! এই ধীব<mark>র সম্প্রদায় অত্যন্ত গরীব, হুঃস্ত। তারা ডি. এম., এ. ডি এম-এর কাছে দর্থাস্ত করেছে</mark> কিন্তু এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। কি করে আবার ৬।৫ তারিখে ড;ক ২বে, কোন রক্ষ প্রশাসনিক গলদ এর পিছনে আছে কিনা জানি না। যে ডাকের জন্ম একবার টাকা নেওয়া **হয়েছে সেটা বাতিল করে দিয়ে পুনরায়** ডাক ঘোষণা করার কোন এক্তিয়াত্ম সরকারী কর্মচারীদের ু আছে কিনা এ সম্বন্ধে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশরের হন্তক্ষেপ দাবি করছি এবং এই বিষয়ে অবিলয়ে

অহুসন্ধান করে এই ডাক বাতিল করে আগে যে ডাক হয়েছিল সেই ডাক যাতে বহাল হয় তারজ্ঞ আবেদন জানাজি।

প্রীঠাকুরদাস মাছাতো: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার একটা গুরুত্বপূর্ব বটনার কথা বলতে চাই। শালবনী থানাতে ছটো শরণাথা শিবির হয়েছিল, একটা জয়বাংলা ক্যাম্প বুলাবনপুরে, আর একটা সোনার বাংলা ক্যাম্প ঝড়ভালাতে। শরণাথীরা চলে গেছে কিন্তু ছংথের বিষয় ক্যাম্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম থথাবথ বাবস্থা না হওয়াতে ওথানে যে সমন্ত ত্রিপ্ল, এারবেদটদ দিটগুলি রয়েছে সেগুলি চুরি যাছে। চুরি যাওয়ার জন্ম একটা স্থান্দর কৌশল বের করা হয়েছে—হবার অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা অগ্নিকাণ্ড নয়। আমার কাছেগোপন রিপোর্ট আছে যে শালবনীর এারবেদটার দিট, ত্রিপলগুলি ওপারে আনলপুরে চালান বাছে। কিছুদিন আগে রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেসান দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয় গিয়েছিলেন এবং উনি বলেছিলেন যে এই সমন্ত সিটগুলি যথাথযভাবে কাজে লাগান হবে এবং সেই ব্যাপারে তিনি জেলা শাসকের উপর দা'য়্মর দিয়েছিলোন। ছঃথেব বিষয় আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কে, ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা সাজেসান দিয়েছিলান যে এই সমন্ত সিটগুলি যদি স্থানীয় এবং পাশাপাশি এলাকার প্রাইমারী স্কলে লাগান যায় তাহলে খুব ভাল হয়। আমি এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ দপ্রেরর মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, এগুলি বাতে চুরি নই না হয়ে কাজে লাগান হয়।

ড়াঃ এ. এম. ও. গাঁণ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আপনি কালকে দেখেছেন কলকাতার বৃহৎ অংশ এবং শিল্লাঞ্চল তিন ঘণ্টার জন্য টোটাল ব্ল্যাক আউট ছিল। ঘরের ভেতর আলো নেই, বাতাস নেই। সন্ধ্যার সময় সব জায়গায় যেখানে কাজের তাড়া, বাড়িতে রানা হচ্ছে, পড়াশোনা হচ্ছে, হাসপাতালে ডাক্তাবের কাজের তাড়া সেই সময় তিন ঘণ্টা কমপ্রিট ব্ল্যাক আউট। শিল্লাঞ্চলে যে ক্ষতি হয়েছ হুগলী নদীর হু'ধারে বাইশটা জুট মিলে যে উৎপাদন ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ এক হাজার ছ'শো টন মাল, তার মূল্য প্রায় যাট লক্ষ টাকা। কলকাত। ইলেক্ট্রিক সাপ্রাই বলছেন তাদের যে বিহাৎ শক্তি আছে নেটা নেমে ১।৪ অংশে দাভিয়েছে এবং প্রেট ইলেক্ট্রিকিটো বোর্ড বলছেন তাদের চারটি ইউনিটের মধ্যে ছ'টি অকেজো হয়েহে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে সমস্ত পশ্চিমবাংলায় করাল ইলেক্ট্রিকিকেসান ব্যাপকভাকে করব সেখানে কিন্তু এটা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। সেজ্জ আমি বলছি যে একটা হাই পাওয়াবড এক্সপাট কমিশান অব এনকোয়ারী ঠিক করা হোক যাঁরা সমন্ত বিহাতের ব্যাপারটা তদারক করে সরকারকে পরামশ দিন যে কি করা যেতে পারে।

(At this stage the House adjourned for half an hour.)

[ 3-50-4-00 p.m ]

# After Adjournment

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972.

Shri Bholanath Sen: Sir, I beg to introduce the 'West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972.

( Secretary then read the title of the Bill )

Shri Bholanath Sen: Sir, I beg to move that the West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972, be taken into consideration.

শ্রীভোলানাথ সেন: মাননীয় অধ্যক মহাশয়, এই বিলটা এসেছে এই কারণে যাতে মধ্যবিস্থ লোক, গরীব মাহ্য যারা কোন বাড়ী তৈরী করতে পারে না, প্রসার অভাবে তাদের স্থবিধার জন্তা। এটা কোন বড়লোকের স্থবিধার জন্তা নয়। এথানে অনেক মাননীয় সদস্য জানেন এইরকমভাবে অনেক বাড়ী মহারাষ্ট্র, দিল্লী এবং কোলকাতায় হয়েছে। কিন্তু কোন জায়গায় স্থবিধা হছে না। এজন্য যে municipal assessment বা tax অনেক বেশী থেকে যাছে। কারণ seperate municipal tax ধার্য্য করার উপায় নেই, কারণ বাড়ীর নম্বর নেই। সেথানে প্রত্যেকটা apartment আলাদভাবে assessable করা হয়েছে যাতে প্রত্যেকটা apartment-এর value অন্তর্সারে municipal tax হয় এবং বারা apartment owner আছে তারা যাতে কম tax দিতে পারে এবং বেশী tax-এর ভার তাদের উপার না পড়ে। ছিতীয় আর একটা জিনিষ হছে পাশ্রম-বাংলার মধ্যবিত্ত লোক সাধারণভাবে বাড়ী করে টাকা ধাব করে। অথচ এসমস্থ apartment এরা নিয়েছে এক লক্ষ, সোয়া লক্ষ, ৩০ হাজার টাকায় তারা কেউ এই বাড়ীর জনা টাকা ধার করতে পারছে না। L.I.C. টাকা দেয় বাঙী তৈবী করার জন্য। কিন্তু apartment করার কোন টাকা ধার দেয় না। তার কারণ কোন title থাকে না। এখানে এই table create করা হছে।

যার আপোর্টমেণ্ট তাকে একটা ওনারশিপ দেওয়া হচ্ছে, এটাকে হেরিটেবাল প্রপার্টি করা হচ্ছে অর্থাৎ কিনা এ্যাপাট্যেণ্টের ওনার যিনি হবেন তিনি ইচ্ছা করলে এটা মট্রেন দিতে পারেন ইচ্ছ। করলে মটগেজ দিয়ে টাকাধার করতে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে এটা বিক্রি করতে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে এটা ভাডা দিতে পারবেন এবং বেভাবে সম্পত্তি প্রাসাদ হোক বা ভোটবাডী ভোক kকনা-বেচাচলে বা মটগেজ চলে সেইরকন স্তবিধা দেওয়ার জন্ম এই এ্যাপাট্যেন্ট বিল আনা ব্যিছে। এতে আমাদের স্থবিধা হবে যারা দ্বিদ্র মান্ত্র্য, যারা মধ্যবিত্ত যাদের সারা ভাবনের পুঁজি ৭০ হাজার, ৮০ হাজার বা এক লক্ষ টাকা তারাও যাতে একটা বাড়ী পান এবং তাদের থাকবার আন্তানা জোটে এবং বেশী টাকা না দিয়ে দেইজন্য এই বিলটা আমর। আনছি। আপনি জানেন সব জায়গায় পরিবার পরিকল্পনার চেই। সবেও এমন হচ্ছে যে সংসার বেডে যাচ্ছে, লোক বেডে বাচ্চে এবং কলকাতা শহরে স্থানের পরিমাণ কমে আসতে। সেইজন্য স্বাই ক্রেপার বা বাকে বলে মালটি ষ্টোরিড বিল্ডিংস উঠছে। আজকের দিনে গ্রোথ ২চ্ছে ভাটিক্যাল। ল্যাটেরাল গ্রোথের চেয়ে ভ্যাটিক্যাল গ্রোপ বেশী। কারণ জমির দাম বেশা এবং থালি জ্মির পরিমাণ কমে আসছে। ক্রমশঃ সাম ক্রিয়ারেন্দ যদি করতে হয় তাহলে দেখা যাচেছ স্বচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বর্গ্তীগুলো ভেঙ্গে সেখানে আন্তে আত্তে বভ বভ বাড়ী করা এবং ধারা দ্রাম ডুয়েলারস তার: যাতে ওই সমস্ত বাড়ীতে থাকতে পারে। তবে এমন কথা বলি না যে দ্রাম ভূয়েলারসরা সব সময় ওই এ্যাপাটমেন্ট কিনতে পারবেন। কিন্তু তাদের যদি সামর্থ হয় এবং তারা যদি কিনতে পারেন তারজন্য আমরা मकांग थाकरा। এই य विन्हीं कता हर्ष्ट्र ठाटि এই स्वविध हरत। आभनारक এकिंग একজামপেল দিচ্ছি। যেমন আমাদের হাউসিং ডিপার্টমেন্ট থেকে আপাততঃ ১১১২টা ফ্রাট বিক্রি করেছি মাণিকতলাতে, আর সি, আই. টি, থেকে ৫৫২টা ফ্রাট বিক্রি করেছে এবং কো-অপারেটিভ হাউসিং থেকে ৩৪০টা ফ্লাট বিক্রি হয়েছে। এগুলো বিক্রি হয়েছে বটে, কিন্তু প্রপার্টি র'ইট টা হেরিট্যাবল নয়, এগুলো বিক্রি করা মুশ্বিল। এর এগেনেঠ্রে সিকিউরিটি ডেপোজিট বা মটগেজ দিতে পারবেন না, এর এগেনষ্টে লোন দেওয়া যাবে না। দেখানে এই difficulty আছে। আরও ষ্ট্রাউজিং ডিপার্টমেণ্টের এ্যাপার্টমেণ্ট আগুার কমট্রাকসন আছে। সেটা হচ্ছে এক হজোর ২২টা क्रांके व्यर का-व्यभारतिक हांकेबिर चार्क २२२वे क्रांके। व्यात व्याभावस्थित वात क्रमा फिलारेन,

প্রান, এসটিমেট আংগার প্রিপারেশান, গুয়ানটিং স্থাংসান আছে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের হলো ১৭৩২টা ফুটে, আ'রু, সি, এম, ডি, এর হলো সাত হাজার পাঁচণে ফুটি। এইরকম সব মিলিয়ে নমু হাজার চারশো ফ্রাট আগুরে কফাট্রাকসান আছে। এই সমস্ত প্রণার্টি যেভাবে সেল হয় তাতে দেখা যায় নর্মান্স একথানা ডকুমেন্ট করে দেওয়া হয় এবং সেই ডকুমেন্টের ট্যান্সফার অব প্রপার্টি আরু অনুযায়ী কোন দাম নেই, এগ্রিমেণ্ট ছাড়া তার এগেনপ্তে কোন লোন পাওয়া যাবে না, আদেসমেণ্ট হবে না। গরীব অথবা অপারণ হয়ে ইমারত না করে ফ্রাট তৈরী করতে হচ্ছে, কিন্তু এদের কোন স্থবিধা হচ্ছে না। সেই স্থবিধা করার জন্য এই বিল। এই বিল আনার একটা স্তবিধা হচ্চে আমাদের মহারাষ্ট্রে এইরকম এটাকটা এট্র আছে। সেই এট্রের স্লযোগ আমরা পেয়েছি এবং মহারাষ্ট্রের এ্যাক্টের স্থযোগ পেয়ে আমাদের কাজের স্থবিধা হয়েছে। তবে মহারাষ্ট এাক্ট থেকে আমরা অনেক জিনিষ বাদ দিয়েছি। তার কারণ সেইগুলো এথানে বিশেষ কার্যকরী হচ্ছে না এবং সেগুলো নিলে আননেসেসারী কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। যদি কাজটা তাডাতাডি করতে পারি, এবং যদি ফ্রাট তাড়াতাড়ি করতে পারি, যদি ফ্রাট করি তাহলে যাতে তাড়াতাড়ি টাইটেল দিতে পারি, তারা যাতে ফেরিটেবাল টাইটেল পান সেইজন্য এই বিল এই সেসানে এনেছি। আপুনার। এই বিলটা পাস করলে যাঁারা উপক্রত হবেন তাঁারা হলেন দ্রিদ্র লোক অথবা কিছ কিছু মধ্যবিত্ত।

#### [ 4-00-4-10 p.m. ]

এবং আমরা দেখতে পাছি যে যদি এই বিলটা হয় তাহলে হাইয়ার পার্চেছের দিক পেকে খ্বু ব্ স্বিধা হবে কারণ আমাদের দেশে বহু লোক আছেন যার। একসঙ্গে টাকা দিতে পারেন না, তারা হারার পার্চেজ করতে পারবে এবং আর একটা জিনিস হল এই যে হাউস বিল্ডিং লোন অনেক সন্ময়ে পাওয়া যায়। তারা হাউদ বিল্ডিং লোনটা এর এগেন্টে পাবেন এবং অনেক এমপ্রয়ার, আমার সঙ্গে ছ একজনের কথাও হয়েছে, তারা তাদের কর্মচারাদের হাউস বিল্ডিং যেটা দেয়, আপনার। হয়ত জানেন অনেক কোম্পানী দেয় কম স্থান তাদের এগাপার্টমেন্ট যদি হেরিটেবাল হয় তাহলে কম স্থান এগাপার্টমেন্টের এগেন্টে তারা দিতে রাজী আছে। এই আশা করে আমি এই বিলটা প্রণয়ন করতে চাচ্ছি যাতে যত শীল্প সম্ভব এই হাষার পার্চেজ স্ক্রীমটা এফেকটিভ করতে পারি এবং হেরিটেবাল প্রপার্টি দিতে পারি এবং কপোরেশন, মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেম্মেন্টের হেভী বাডেন থেকে যাতে তাদের উদ্ধার করা যায় সেজন্য এই বিল।

Mr. Speaker: There is one motion for circulation by Shri Puranjoy. Pramanik. I now call upon Shri Puranjoy Pramanik to speak.

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক: Sir, I am not moving my amendment. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পূর্তমন্ত্রী এ্যাপাটমেণ্ট ওনারসীপ বিলটি বিধানসভায় পেশ করলেন। তাঁর বক্তব্য শোনার পর আমি আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করতে চাই না, তবে আমি আমার বক্তব্য কিছু রাথব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পূর্তমন্ত্রী বা গৃহ নির্মাণ মন্ত্রিমহাশয়, যে বিল এথানে ইথাপিত করলেন তা অত্যন্ত সময়োচিত বিল। আজকের দিনে সাধারণ মধাবিত্ত তারা নিজ গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করবে এটা কল্পনার অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে কেননা এখন গৃহ নির্মাণের যে মাল মশলা এবং তার সাজ সরঞ্জামের যা দাম বেড়ে গেছে তাতে দেখা যায় যে এখানকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদার বিশেষ করে যারা চাকুরীজীবি তাদের পক্ষে একটা গৃহ নির্মাণ করে নিজ গৃহে বাস করা

খবট কঠকর ব্যাপার হয়েছে। এখন এই বিলে দেখা যাছে যে সমন্ত বহৎ অট্রালিকা তার মধ্যে যে এাাপার্টমেন্ট মানে সামান্য জারগা তারা সংগ্রহ করে নিজের মনোমত এবং আধিক সঙ্গতি অমুযারী वाधी देखरी क्रतरान এवः তাতে তাদের ইনহেরিটেবাল মানে প্রক্ষাস্ক্রমে ভোগ দখলের বাবস্থা থাকবে এবং ভোগ দুধলের এবং হস্তান্তর ইত্যাদির অধিকার থাকবে—দেজনাই এই বিশকে আমি স্বাগত জানাচ্চি। আর এই বিলটা নতন বিল। সেজ্যু এই বিলের ধারা উপধারা সম্বন্ধে আমি বিশদ আলোচনা করতে চাই না, তথু এটুকু বলতে চাই আবশ্যক হলে এই বিলের সংশোধনী আনা যাবে এবং ত্ৰ-একটি ধারা সংযোজন করা সম্ভব হবে। তবে এই বিল-এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ লোক যারা শহরে এবং গঞ্জ এলাকায় বাস করে তাদের ভাড়া বাড়ীতে বাস করতে যাবা এই ভাড়া বাড়ীতে বাস করে এবং যারা গৃহ নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে জীবন ধারণ করেন সেই ভাডা ভোগ করে আমার কথা হচ্ছে এই যারা ভাড়াভোগী লোক তাদের কাছ থেকে এই আইনের মধ্যে বাঙীগুলিকে নেবার জন্ম একটা ব্যবস্থা করা উচিত যাতে যার। ভাডাটিয়া যারা ভাড়া দিয়ে বাস করে তারা এই বাড়ীর মালিক হতে পারে। কিন্তীর সংগ্রেমানে বাড়ীভাডার সংগ্রে তাদের একটা কিন্তী করে দেন তাহলে পরে দেখা যাবে কিছুদিন পরে তারা হয়ত ঐ আপার্টমেণ্টের মালিক হতে পারেন সম্ভবত। যেমন দেখা যাচ্ছে প্রিবহণ সংস্থায় এই রুকুম হাইয়ার পাচেজি স্কীম চলছে, এখানে যারা ভাড়াভোগী লোক তাদের যদি এই বিলের আওতার মধ্যে আনেন, এনে যারা ভাডাটিয়া আছেন তাদের যদি প্ইভাবে স্ক্রেয়াগ ্দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় এই বিলের উদ্দেশ্য আরো সার্থক হবে।

এবং আমি আর একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করবো, এই যা জানা হয়েছে তাতে ভাড়াটিয়াদের স্থাগে দিছেনে। এবং আজকাল দেখতে পাছি সহরে বা গঞ্জ এলাকায় কিছু কিছু লাক আছে যারা ছোটখাটো বাড়ী ভাড়া দিয়ে একটা উপনিবেশের মত ব্যবহা করে নিয়েছে। তাই নয়. সেথানে দেখতে হবে যে সত্যিকারের জায়গা যথন দিছেনে তাদের সপ্পে ভাড়াটিয়াদের একটা সম্পর্ক ভাপন করবেন যাতে সকলের স্থবিধা হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ আমি দেখছি যে মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের নিজের ঘরে বাস করবার সাধ কি সাধ্য নেই। সেই স্থ্যোগ এই বিলের মধ্যে করে দেওয়৷ হছে এবং যার জন্ম ভাড়াটিয়াদের স্থবিধা হবে এবং যারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, এতদিন আশা করে নি তাদের এই আশা নিরাশা থেকে রক্ষা করতে পারবেন। আমি আবার আপনার কাছে এই নিবেদন করে এই বিলকে স্থাগত জানাছিছ এবং এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শীঅশিনী রায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মন্ত্রিমহোদয় যে উদ্দেশ্টা বলে গেলেন, এই বিল রচনার উদ্দেশ্টা পড়লে বোঝা যাবে ভাল । কিন্তু বিলের মধ্যে যদি দেখা যায় তাহলে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে যে ধরণের বিল আসা উচিত ছিল সেই ধরণের বিল আসেনি। এবং আমরা স্বভাবতঃই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার, আরো এখন প্রগতির দিকে যাবো, কেউ বা এখানে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশাসী, আমরা আবার বৈজ্ঞানিক সমাজভন্তে বিশ্বাসী, আজকে এই বিলের ক্ষেত্রে অনেকেই বলবেন যে এই সরকার একটা বিলিপ্ত পদক্ষেপ করলেন। আমরা এতটা বলি না। এটা নিশ্বয়ই পদক্ষেপ কিন্তু কোন দিকে? স্বাধীনতা পাওয়ার পর প্রত্যেক মাহ্যেরই একটা চাহিদা ছিল, যেটাকে বলা যায় একটু মাথা গুঁজবার ঠাই। বাইহোক, পুক্ষাহৃক্রমে মাহ্য কলকাতায় আছে বা শিল্প নগরীতে আছে যাদের কোন বাড়ীবর

নেই। আজকে গুধু এক পুক্ষই নয়,পুক্ষাস্থ ক্রমে সেইশিল্প নগরীতে আছে, বাবা চাকরী করে গেল তাৰণর ছেলে চারকী করেছে অথচ বাড়ী নেই। অর্থাৎ এই মন্ত্রিমহাশয়ের নিজের বাড়ীর ধারে যেশিল্পনগরী থজাপুর, সেখানে ৪।৫ জেনারেশন লোকে রেলে কাজ করছে অথচ এইসব লোকদের বাড়ী নেই। এথানে সব নৃতন নৃতন বাড়ী উঠছে ব্যক্তিগত মালিকানায়। স্পত্রাং তাঁর এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন করিছে। উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে গিল্পে দেথছি যে সরকার নিজের উদ্দেশ্যে এই জিনিসগুলি করেনে কিনা। এখানে একটা আশংকা দেথছি। কারণ সমাজতন্ত্র যতগুলি দেশে হয়েছে, অক্যান্ত দেশে সমাজতন্ত্র যতগুলি দেশে এটাইয়োরিটি দেশে সমাজতন্ত্র যত দেশে এসেছে, সেথানে সমস্ত সমস্থার ফাঠ প্রাইরোয়িট, স্পার প্রাইয়োরিটি দেওয়া হয়েছে বাড়ী তৈয়ারী ক্ষেত্রে। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিজেও এইসব জানেন,সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বাড়ীর ক্ষেত্রে। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিজেও এইসব জানেন,সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বাড়ীর ক্ষেত্রে। শতকরা ১৫ জন লোককে এই বাড়ী করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে তা নেই। কলকাতায় শতকরা ২১ জন লোকের বাড়ী আছে, বাকী যে ৮০ ভাগ লোক তাদের বাড়ী নেই। কাজেই সমস্যা এইখানে। সেইদিক থেকে আগে যে সরকার ছিল সেই সরকারেরও জনেকগুলি স্থীম ছিল কিন্তু এখানে যে তথা দিয়েছেন তাতে কোন্ স্থীমে এই স্থাটিগুলি করহেন? মাণিকতলায় ফ্রাট কবেছেন, সি, আই, টি,তে ফ্রাট আছে, কোন্ স্থীমে এই স্থাটগুলি করবেন;

#### [ 4-10-4-20 p.m. ]

এটা আমি জানি যে গভর্ণমেণ্ট হাউসিং স্কীম-এর সঙ্গে এই বিলটা মিলে যাচ্ছে। যেথানে অথরিটি কথাটা ডিফাইন করেছেন সেথানে দেখছি হাউসিং এটেট ম্যানেজার, ডিরেক্টার অব হাউসিং বলছেন, এই হাউর্সিং স্কীমে যে সমন্ত ঘরবাড়ী হবে সেগুলির ওনারশিপ দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে।  $^{i}J_{i}^{j}$ এথন **আরও পরি**ছার করলে সেটা ভাল হত। এই হাউসিং ছীমের ভিতর বছ জায়গায় আছে. কলকাতায়, বেহালায়. কল্যাণীতে এবং হুগপিবরে এই সমস্ত বাড়ীগুলি আছে এবং ব্ছদিন ধরেই আছে. অথচ সেথানে কাউকে তা বিলি করা হয়নি। লোকে অবশু ছুই একটি ক্ষেত্রে বাস করছে। এই ধরণের এ্যালটমেণ্টগুলির ওনারশিপ দিতে গেলে এই জিনিষগুলি ভাবতে হবে। সেজন্ত বলছি ওনারশিপ দেবার ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ বিল আনলে ভাল হত, কোন ক্ষেত্রে ওনারপিশ দেবেন. হাউসিং স্থীমের ভিতর যে বাড়ীগুলি আছে গভর্নেটের, কলকাতার কিছু বাডীওয়ালা নিজ নিজ নামে এগুলি বন্দোবত নিয়ে তার সাব টেনান্সী দিয়েছে অন্ত লোককে, **অক্স শোককে** ভাডা দিতে প্রশ্ন করেছে, যে লোক সেথানে বসবাস করছে তার নামে কোন धानिहरूके नाहे। धरे य धारनाभानि, य रहेनाके राथात वांत्र क्वरह ना यांत्र नारम वांकी रा ওনার্রিপ পাবে এগুলি ভাল করে ইনভেষ্টিগেট করা উচিত। সেদিক থেকে এই বিলের মধ্যে এমন একটা অধিকার রাখবেন যাতে এই বাড়ীগুলির মধ্যে যারা বাস করছে তার এই বাড়ীগুলি পাবার উপযুক্ত কিনা সেটা দেখা ১য়, সেটা বিচার বিবেচনা করার কোন প্রভিশন এই বিলের মধ্যে রাথেননি। অবশ্য মাহারাট্রে এর আগে যে বিল করেছে, তাতে ক্রটি বিচ্যতি আছে অনেক, ম'মরা অবশ্র অনেক কথা বলিনি, বললে মহারাষ্ট্রের বিল অনুযায়ী বিল আনলে বা কপি করলে অ সুবিধা **হত, মান্ত্রমহাশর ভাল কাজই করে**ছেন সেই বল অমুসারে বিলানা এনে।

দ্বিটায় কণা হচ্ছে এই বাড়ীটা যথন দেবেন তখন দেখতে হবে সে বাড়ীটার লাইফ বা লঞ্জিভিটি কত ৺ অন্মি একটা বাড়ীতে থাকি, কিছুদিন পরে সেই বাড়ীটার ওনারশিপ পাব কিছু সেই মাড়ীটার জহু আনি যথন বেজিট্রেশন এটাই অহুযায়ী ডিড করব, টাকা দেব, সেই বাড়ীটার লঞ্জিভিটি পরীক্ষা করার কোন প্রভিশন নাই। আমার এ আশহা কোণা থেকে আসছে? এই
ধরনের বাড়ী তৈরী করে অনেক কট্রান্তার, সেগুলি ডিপার্টমেন্ট থেকে পরীক্ষা করে দেখা যার
যে স্পেসিফিকেশন অন্থযায়ী করা উচিত ছিল যে মেটিরিরেল দেওয়া উচিৎ ছিল তার চেয়ে আনক
খারাপ জিনিষ দিয়ে সেগুলি তৈরী হয়। এই বাড়ীগুলি গরীব মায়্রমেরা নিয়ে হয়ত দেখা গেল
কিছু দিন পর সেই বাড়ীটা পড়ে গেল, এইরকম ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় মন্ত্রিমাশয় নিজেও
জানেন যে সরকারী বাড়ীঞলি কন্ট্রান্তাররা করে, যেমন বর্ধমানের বি টি কলেজ, পাঁচ লক্ষ্টাকা
খরচ করে বিভিংটা তৈরী হল কিন্তু সেই বিভিং আজকে বসবাসের অন্তপযুক্ত। সেজক্ত আইনে
একটা প্রভিশন রাখা উচিৎ ছিল যাকে ওনারশিপ দিছেনে তার একটা অধিকার থাকবে টু
এক্জামিন হয়েদার ইট ইজ উইদিন দি স্পেসিফিকেশন এবং তার লঞ্জিভিটি কত, এই ধরণের
একটা জিনিম থাকা উচিৎ। কেন আমি এই কথাটা বলছি? বাড়ীটার ওনারশিপ
নিবার আগে তিনি বলেছেন অল এন্কাম্রেন্সেস, বাড়ীর যদি কোন ট্যাক্স বাকী থাকে বা কোন
গৈও থাকে তাহলে সেই ট্যাক্স দিয়ে দিতে হবে বা গওঁ পূরণ করে দিতে হবে, তার এই দায় দায়িছ
থাকবে ওনারশিপ যথন আমার কাছে এল আমার কিন্তু কোন অধিকার থাকছেনা এই বাড়ীগুলির
জীবনীশক্তি সম্বন্ধ সাধারণতভাবে মল্যায়ন করার।

এই ধরণের অনেক বাড়ী আপনারা তৈরী করেছেন যদিও সেটা নগন্য। উনি বললেন নয় হাজার ফ্রাট তৈরী হবে। এই ফ্রাট নিশ্চয়ই তৈরী হওয়া উচিৎ কারণ কোলকাতার প্রায় ৮০ ভাগ লোকের বাজী নেই, ইনডাফীয়াল শহরে বাজী নেই। সরকারী প্রসাতে বাজী করে দেওয়। হচ্ছে শিল্পপতিদের ইনডাষ্টি য়াল হাউসিং ফীমে এবং তাঁরা সেটা কর্মচারীদের দিছেন। এই যে টাক। বায় করা হবে দেখানে আমাদের একদিকে ভাবতে হবে ওই মালিকদের সাহায়। করবার জন্ম বা ওয়াক্রিদের বাড়ীদেরার জন্ম আমরা বাড়ী কর্মচি এবং অপর দিকে ভাবতে হবে জনসাধারণ যুঁলো বাড়ী পাচ্ছেননা তাঁদেরও বাড়ী দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে এই যে ছটো অবস্থা সেটা তলনা করে আগামী দিনে কি পরিমাণ বাড়ী জনসাধারণকে দিতে পারব দেদিকে যেন মঞ্জিমহাশয় দৃষ্টি দেন। তুর্গাপুর ইন্ডাষ্ট্রীয়াল হাইসিং স্কানে অনেক বাডী হয়েছে এবং অনেক কোম্পানী সেই বাড়ীগুলি লিজ নিয়ে তাদের কমচারীদের দিয়েছে। কর্মচারীরা দেখানে সভায় পাকতে পারছে। ইলেক্টিসিটির ফ্রাসিলিটি পাছেছে, জ্লের খরচ কম হছে অর্থাৎ নানা রকম স্থাবিধা তারা পাছেছে। সরকার যদি এহসর ইন্ডাঞ্জির মালিক হতেন তাগলে আমি বলতাম নাযে একাজ করা ঠিক নয়। যথন গভর্ণনেত্র ইট্লেলফ বিকামেস এটান এমপ্লয়ার তথন নিশ্চয়ই এটা সরকারেব দায়িত। কিছ ওই স্থাংকি হুইল্স, ইণ্ডো আানেরিকান্স, ইণ্ডিয়া কার্বন প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানা আছে সেই সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাকে সাহায়া করবার জন্ম সরকারের বাদী করবার যে স্কীম আছে আমার মনে হয় সেটা বন্ধ করে কমনমানির জন্ম প্রত্যেক ইনডাষ্টিয়াল একাকায় যাতে বাড়ী তৈরী হয় সেই স্ক্রীম আনা উচিৎ এবং সেই হিসাবে এই আইন তথনই পূর্ণ দ্ব হিসাবে আনা দরকার। যাহোক, এটা একটা জ্রুত পদক্ষেপ নাহলেও এটা একটা পদক্ষেপ এবং সেদিক থেকে বর্তমান অবস্থয়ে এরপর আমরা কি পরিমাণ বাড়ী দিতে পারব সেটা চিম্ভা করা দরকার। এই বিল পুৰ্ণান্ধ নাহলেও এবং ক্ৰটি থাকলেও নানা কাবণে আমি এই বিলকে সমৰ্থন কবি। আদি আমার বক্তবা শেষ করবার আগে আর একটা কথা যা বন্ধতে চাই সেটা হচ্ছে এই বাডী কেনার সময় আপনারা একটা জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাথবেন এবং সেটা হচ্ছে এই বাড়ীগুলি যথন কেনা হবে তথন হয়ত দেখা যাবে সেই বাড়ীতে যিনি ডাড়াটিয়া হিসেবে আছেন তিনি হয়ত মাসিক ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা দেন এবং তিনি যে ভাড়া দিয়েছেন

তাতেই তাঁর টাকা শোধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকার যেন এটাকে প্রফিট সিকিং হিসেবে না দেখে সাবসিভাইস্ভ রেটে যাতে জনসাধারণকে দেওয়া যায় সেকথা ভাবেন এবং ভবিন্ততে ৰখন রুলস্ তৈরী হবে তখন যেন একথাটা ভাবেন। একথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনরেশচন্দ্র চাঁকীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাপার্টমেন্ট ওনারসিপ বিল, নাইনটিন সেভেন্টি টু যেটা আনা হয়েছে এবং মাননীয় উত্থাপক এর যে উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন তাতে আমি এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছি। বর্তমানে শহরাঞ্চলে যে গৃহ সমস্তা দেখা দিয়েছে এবং বিশেষ করে যারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, যারা গৃহহীন মানুষ তাদের সংখ্যা বিরাট হওরার তাদের যে গৃহ সমস্তা দেখা দিয়েছে তার স্কুণ্ঠ সমাধানকল্পে এই বিল একটা বিরাট প্রগতিশীল পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি এবং সেইজ্বাও আমি এই বিলকে সমর্থন করছি।

#### [ 4-20--4-30 pm. ]

किছ এই বিলকে সমর্থন করেও, এই বিল যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে. সেই উদ্দেশ্য পুরোপুরি স্বার্থক হবে কিনা, এই প্রশ্নের অবকাশ আছে এবং যে উদ্দেশ নিয়ে এই বিল আনা হয়েছে তাকে চরিতার্থ করবার জন্ত এই বিলটা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থক একং সম্পূর্ণ নয় বলে আমার মনে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি এই যে বিলের আইনে যে ফাঁক আছে, তার মধ্যে দিয়ে যাদের প্রসা আছে, যারা অফিসার বাবুদের সঙ্গে থাতির করতে জানেন, যারা তদির করতে জানেন, যারা ধুরন্ধর, তাদেরই এইদব ফ্লাটগুলি পাবার স্থযোগ বেনী। এই আইনের ফাঁকের মধ্যে তা রুরেছে। যারা সত্যকারের গৃহহীন, যাদের সত্যকারের ফ্রাট পাওয়া উচিৎ, সেই সমস্ত দরিত . মামুষকে উনি ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই ফ্ল্যাট তাঁরা পাবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে এইজনা, আরও বেশা করে এই জ্যাটগুলি পেতে হলে এবং বর্তনানে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাতে আমরা পরিকার জানি, এই হাউজিং এমটেটে একটা ফ্রাট পেতে গেলে, যে পরিমাণ অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় এবং যে পরিমাণ হারে অফিসার বাবরা ঘোরান, তাতে একটা সাধারণ মাকুষের পক্ষে, ঐ সব বেড়া ডিলিয়ে ঐ সব গেট পেরিয়ে ঐ ফ্রাট পাওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। ৩৫ তাই নয় গ্রামি উত্থাপক মহাশয় মাননীয় প্রতমন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আপনারা যে ফ্ল্যাট বিলি করছেন, সেই সব ফ্ল্যাট বিলি করার বাাপারে কলকাতায় যে সমন্ত **रिकारिनी जामान अमान रा,** जो जारान किना जानि ना ना जानल जापनात म्रेटि ताथि । আমরা জানি কলকাতা বা কোন শহর এলাকাতে কোন জমি বা বাডী কিনতে গেলে সেলামী দিতে হর, দক্ষিণা দিতে হয়, তেমনি আপনার হাউজিং প্রেটেও ফ্র্যাট পেতে গেলে আপনার বড় কর্তাদের এই ডিপার্টমেন্টের অনেক অফিসারকে দক্ষিণা দিতে হয় এবং তা না দিতে পারলে – সেলামী না **দিলে কোন আবেদনকারী** ঐ ফ্রাটের কাছাকাছি যেতে পারেন না। এই ব্যাপারটা আপনাকে জানাছি। এ সম্বন্ধে যথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিলে উত্তরাধিকার হতে, পুরুষাত্মক্রমে আপনি সর্ত দিচ্ছেন ভাল কথা, কিন্তু সর্ত যথন দিচ্ছেন, তথন এই বে ফুয়াট নেবে, তাকে দলিল দেওয়া হবে, বা, Co-operative or association এর certificate দেওয়া হবে, এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। আমরা জানি যদি Registered deeds না দেওয়া হয়. তাহলে ক্লোন Bank বা কোন department থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে যে loan পাওরা যার সেই loan পাওরা যাবে না। স্বতরাং Registered deeds যাতে দেওয়া হয় এবং তথ

একটা membership certificate or মালিকানা সমিতির certificate দিয়েই যেন কাজ শেষ ত্বা না হয় এবং Registered deeds যাতে কেতারা পেতে পারেন, সেইজন্য আপনার দৃষ্টি 🌲 আকর্ষণ করছি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস বলতে চাই, আপনি বলেছেন পুরুষায়ক্রমে ভোগ দুখল করুবে, হুস্তান্তর করুতে পারবে, ভাডা দিতে পারবে। আমি একজন টাকার মালিক, আমি একটা flat এথানে কিনে ভাডা দিলাম, আবার আর একটা ffat বেহালায় কিনে ভাডা দিলাম, মানিকতলায় একটা কিনে ভাড়া দিলাম, এই স্বয়োগ এই বিলে আছে, স্বতরাং মাননীয় উত্থাপক মহাশয়কে মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কেন যাদের অর্থ, সামর্থ আছ তারা যেন এই আইনের ফাঁকে একাধিক flat ক্রয় করতে না পারে, এরজন্ত যেন যথাষ্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আরু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমি আশস্কা কর্ছি, আমাদের এই Houseএ সহরের সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য প্রতাব পাশ ্বেকরে কেন্দ্রীয় সরকারেয় কাছে পাঠানো হয়েছে। আজকে apartment ownership বিশ পাশ হচ্ছে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে এইসর সহরে যেসব ধরন্ধর চুডামণিরা আছেন যারা শোষণ **করেন,** যারা অন্যকে বঞ্চনা করেন, তারা এই apartment ownership বিলের স্বযোগ নিয়ে তাদের অনেক বাড়ীকে এই ধারায় আপুনি বলেছেন ১০ ধারায়, যদি কোন বাড়ির মালিক Statement করে, তাহলে সেই বাড়ী এই বিলের আওতায় আসবে এখন এ হতে পারে মাননীয় বিডলা সাহেব যদি 👱 তার কতকগুলো বাড়ী এইভাবে নিজেদের লোকেদের নামে ১০ ধারায় রিপোর্ট করে বেনামী করেছেন, তাহলে আপুনি কি ভাবে ঠেকাবেন ?

স্থৃতরাং এই বিলটা সেদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয় না। এই বিশের উত্থাপক মাননীয়
পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি এই সম্পর্কে আকর্ষণ করছি। গতকাল সহরের সম্পত্তির সীমা নিধারণ করে বিশ
পাস করেছি। আজ এই Apartment বিল পাস করছি। এ সম্পর্কেও দিল্লীতে আইন পাস হবে।
বাতে কোন ঋণী ব্যক্তি তার কোন সম্পত্তি ও বাড়ী বেনামী করে সরকারকে কাঁকি দিতে না
পারে সেদিকে সত্তক থাকার জন্ম আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কয়ছি ও এই বিলকে
সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ্।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রবীন্দ্রনাথও এই কলকতো মহানগরীর বাসিন্দা ছিলেন। তাই বোধহয় কোন একদিন কলকতোয় বাসা সমস্তা লক্ষ্য করে এই কবিতাটা লিখেছিলেন—

'বহুদিন মনে ছিল আশা ধর্ণীর এক কোণে রহিব আপন মনে ধন নয়, মান নয়, ভধু একথানি বাসা।''

আমরাও কলকাতার লোকেরা কলকাতার বাস। সমস্থা গেঁ নিদারণ তা অনেকদিন ধরে অন্তব করছি, বুঝতে পারছি। আজকে এই যে বিলটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশর এখানে এনেছেন, সেই বিলটা মোটাম্টিভাবে আমরা সকলে সমর্থন করি। এই কলকাতা সহরের কথা বাদ দিলেও পশ্চিমবাংলার অনেক সহর আছে যেখানে মাছযের বাস করবার কোন জারগা নেই, বাসা নাই। বহু লোক সেই কারণে অত্যন্ত হুরবস্থার মধ্যে ভাড়া বাড়ীতে বাস করছে। কটে স্টে কোন রকমে মাথা ভাঁজে আছে। কলকাতা মহানগরীতে কোন বাসা পাওরা যায় না। সরকার হাউসিং ইটে করে যে সামান্ত কিছু ব্যবস্থা করেছেন, তা প্রয়োজনের তুলনার অত্যন্ত সীমাবছ। বছু মধ্যবিত্ত ও নিয়মধ্যবিত্ত মাহুর এই কলকাতা সহরে একথানি কি আধ্থানি ঘরে কোনজমে

বিরাট পরিবার নিয়ে বাস করছে। এইসব মাফুষের ছ:থ কছের কথা ভেবৈ মন্ত্রিমহাশয় যদি একটা Compreheasive Bill—ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করতেন, তাহলে সুখী হতাম। এই বিলটা খবই সীমাবদ্ধ। সরকার যে সমস্ত বাড়ী তৈরী করছেন বহুকক্ষ বিশিষ্ট, তা বড লোক ধনী ছাড়া আর কয়জন ক্রয় করতে পারবেন ? আমি ভগু একট বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই বিল পাস হলে একদিকে যারা দীর্ঘকাল ধরে ভাডা দিয়ে বাস করছে Improvement দ্রীষ্টের বাড়ীতে হোক বা হাউদিং ক্লৈটের ফ্রাটেই হোক তারা যেন তা সহজে কিনবার স্লযোগ পায় অপের দিকে কালো টাকার মালিকদের যেন এই সমস্ত ফ্রাট বাডী কিনবার স্লযোগ না দেন। মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলা দেন বললেন এই ফ্রাটে দরিদ্র মাহুষের উপকার হবে। আমি জানি দরিদ্র বলতে তিনি কী বোঝেন। স্মাজে দরিদ্রতম মানুষ কি হাজার হাজার টাকা দিয়ে এইসব ফ্রাট কিনতে যাবেন না? মাঝারি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মান্তব এর কিছু স্লযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। তাঁরো এই বিলে এমন একটা ব্যবস্থা করলেন তাতে দেখা যাচ্ছে যারা 🖜 প্রচর টাকার মালিক তাঁরা শিল্পে টাকা বিনিয়োগ নাকরে সেই টাকা দিয়ে হয়ত ফুয়াটগুলি বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন নামে কিনতে আরম্ভ করবেন। এইরকম ঘটনা ঘটবে। সরকার ছাড়াও অনেক প্রমোটার কোম্পানী বডলোক এইরকম ফ্রাট বাড়ী হৈরী করছেন ও বিক্রী করছেন। স্বভাবত: তাঁরা যদি এইভাবে ফ্রাট বাড়ী তৈরী ও বিক্রী কবতে আরম্ভ করেন. তাহলে এই বিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই দাবী করছি পশ্চিমবাংলায় এমন একটা উজ্যোগ গ্রহণ করা হোক বড বড সহরে ও কলকাতায় বড় বড় প্রমোটার কোম্পানী এইরকম ক্র্যাট বাজী তৈরী করতে পারবেন না কেবল সরকারই এইরকম বাজী তৈরী করবেন ও বিক্রী করবেন। তাহলে পরে কালোটাকার বেসরকারীদের হাত থেকে মুনাফাবাজী থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারবো। আর একটা কথা বলব যেটা আমার আগে মাননীয় বন্ধু উল্লেখ করেছেন এবং আমি বিশেষ করে সেই কথাটাই বলব যে অন্যান্ত মালিকরা, সম্পত্তির মালিকরা ১০ নং ধারার স্তাযোগ নিয়ে অনু সম্পত্তির বিবরণ সরকারের কাছে দিয়ে সেইগুলি এই আইনের আওতার এনে এই ফ্রাট বিক্রি করতে পারেন। এর ফলে আমাদের বন্ধু শ্রীনরেশ চাকী মহাশয় বলে গিরেছেন এবং আমিও বলছি যে যাদের টাকা আছে বিরলা ইত্যাদি তারা এই স্থযোগ নেবেন। এবং সেইজন্ম সরকারকে চেক বা প্রিভেনশন রাখবার কথা বিবেচনা করে দেথবার জন্ম অন্তরোধ কর্মছি। মোটামটি এই আইনকে সমর্থন করে এই আশা কর্মছি যে আগামী দিনে একটা ব্যাপক আইন আনবেন।

[ 4-30-4-40 p.m. ]

শ্রীশচীনন্দন সাউ: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিধান সভায় পশ্চিমবন্ধ র্যাপার্টমেণ্ট ওনারশিপ বিধেয়ক যে বিল পেশ করা হয়েছে সেই বিলকে আমি সমর্থন জানাছি। আমরা লক্ষ্য করছি এই বিশের মধ্য দিয়ে সাধারণ মাহুষের অনেক স্থবিধা হছে। যে সমস্ত মাহুষ বড় বড়বাড়ী করতে পারে না, যাদের বড়বড়বাড়ী করবার ক্ষমতা নেই, প্রচুর ধন-সম্পত্তি নেই তারা কিন্তু একটা র্যাপার্টমেণ্ট নিয়ে শহর অঞ্চলে বাস করতে পারবে। কাজেই এই বিলের মধ্য দিইয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিয় মধ্যবিত্ত মাইয় এর স্থবিধা হয়েছে। তারা কলকাতার বুকেই হোক কিছা মিউনিসিপ্যাল শহর অঞ্চলেই হোক তারা অস্তত একটু বসবাস করার সংস্থান পাবে। এই বিল তাদের সেই স্থোগ এনে দিয়েছে। তাই আমি এই বিলকে সমর্থন করচি। আজকে

আমরা দেখছি যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে, সেই অপেক্ষা জমির অভাব—তাতে এই ব্যাপার্টনেন্ট
কিছুটা স্থযোগ এনে দিয়েছে। আজকে সরকার থেকে যে বিল এসেছে সেই বিলকে আমরা

⇒ সমর্থন না করে পারি না, কারণ এই বিল এর মধ্য দিয়ে স্থযোগ করে দিছে য়াপার্টনেন্টে তাদের
জল্ল যারা কলকাতার সাধারণ মাহ্মর যারা জারগা জমি কিনতে পারে না, বাড়ী করতে পারে না
তাদের। আমাদের দেশে যথেষ্ট স্থানের অভাব। আর হিতীয় কথা হছেছ আমরা যথন
সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাছিছ তথন আর ঐ সমন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করে বড় বড় লোকে
যারা বাড়ী নির্মাণ করে দেশের সমন্ত অর্থকে সংকৃতিত করে তাদের এই বিলের মাধ্যমে বঞ্চিত
করা হছেে, তাই আমি এই বিলকে সমর্থ করছি। এই বিলে আমরা দেখছি যে আমাদের মন্ত্রি
মহাশায় হ্যায়ার পারচেজ স্থানের স্থবিধা দিয়েছেন, আর বলেছেন যে হাউস বিল্ডিং লোন যা সাধারণ
মাহ্মর পায়না—এঈ বিলে বলা হয়েছে যে ঐ সমন্ত সাধারণ মাহ্মর আজকে হাউস বিল্ডিং লোন
নিতে পারবেন। তাই তো এই বিলকে সমর্থন জানাছি। এল. আই দি, স্কিমের কথা বলা
নিতে পারবেন। তাই তো এই বিলকে সমর্থন জানাছি। এল. আই দি, স্কিমের কথা বলা
লিতে পারবেন। তাই আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশিবপদ ভটাচার্য: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিলকে এই কারণে সমর্থন কর্মি যে আমাদের ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপলে এটা পড়েছে বলে। সেটা হচ্ছে আমাদের সরকার এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে সেই পরিবেশে মামুষ সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে। কিন্তু কলকাতার মধাবিত্ত, নিয়মধাবিত্ত মাত্র যেভাবে বাস করে, যে পরিবেশে এত দিন ধরে বাস করে আসতে, এবং বর্তমানে বাস করছে সেই পরিবেশে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে ্রাদের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ কথন হতে পারে না। তাই আজকে এই যে বিশ 🕽 উপস্থিত করা হয়েছে এই বিল নারফং সরকার অন্তত তাদের একটা মথে। গোঁজ<mark>বার আশ্রয়</mark> আজকে দেওয়া হচ্ছে। আজকে কলকাতা সহরে মধাবিত ও নিয়মধাবিত লোকদের যে কি রকম বাডীর সমস্তা তা সকলেই জানেন। আজকে মা তার বিবাহিত ছেলেকে নিয়ে বাবা তার বিবাহিত ছেলেকে নিয়ে একই যৱে বাস করছে। সামি বহু পরিবারের থবর জানি যে বহু যবক বিশ্নে করতে পারছে ন: ঘরের অভাবে। স্বতরাং এমন একটা পরিবেশে আছকে আমাদের মধাবিক ও নিম্মধ্যবিত্ত মান্ত্যবা বাস করছে যে পরিবেশ থেকে অন্তত তাদের কিছ্টা মুক্তি দেওয়া যায় তাদের মাজ্যের মত্যাতে বাস করতে পারে অভত সেইরক্ম বাবস্থা সরকার করার চেষ্টা করুন ভাত্তে আমরাতার প্রশংসা করবো এবং তার সমর্থন করবো। এই বিলে আমি মনে করি সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেথে যাতে মধ্যবিত্ত মান্ত্র বাড়ি কিনতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের সরকারের করে ্দেওয়ার দরকার রয়েছে। কিউবার বিপ্লবী সরকার একদিন সেথানে যে বাস্থান-এর সংস্থান ছিল সেথানে এই ধরনের একটা আইন পাশ করা হয়েছিল যাতে সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্লাটে দেশের মারুষ বাস করতে পারে সেই বাবজা তারা উন্নতি করেছিলেন। এর সাথে সাথে আমি বলবোয়ে এই ফ্রাট যাতে তারা কিন্তেপারে যাতে তাদের কেনার ক্ষ্মতা হয় সেইরক্ষ্ম ব্যবস্থাক্ষ্যবেন। আজাক নিয়মধাবিক ও মধাবিক এমন ক্ষমতা নাই যাতে তাবা ফাট কিনতে পাবেন। তাই আমি বলচি যে হাউসিং ষ্টেট এ যে ভাডাটিয়াদের বাস করার বাবস্থা হয়েছিল সেথানে যাতে আরও বাজী তৈরী হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। সেধানে আরও ভালভাবে উন্দোগ থাকা দরকার। সেই সাথে সাথে আমি বিশেষ করে সরকারকে অভরোধ করবো সেইসব ভাডাটিয়ারা যাত্রা ক্রাটে পাকে তাদের ঐ ভাডার টাকার ফাট তৈরী করবার কই পোধ হয়ে যাবে। সেই ভাডাটিরারা যাতে মা**লিক হ**তে পারে অন্ত দেই ব্যবস্থা করবেন এই আশা আমরা করছি। এই **আইনের** 

5

মারফতে সেটা করা যায় যাতে ক্রাটের ভাডাটিরারা যেথানে ২০ বছর থাকে সেই ক্রাট তৈবী করার দাম হয়ে যায় সেইজক্ত আমি বলছি আপনার মার্ফত যাতে মালিকানা স্বত্ব পায় তার বাবজা এই স্মাইন অমুষায়ী যাতে করা যায় তার বাবস্থা করার জন্ম অমুরোধ করছি। দিতীয়ত এই বিদ দশকে আশংকা প্রকাশ করছি সেটা হচ্ছে এই যে টাইটেল ডিড উত্তরাধিকারী স্বস্থ থাকা দরকার। এই টাইটেল ডিড সম্পর্কে আমাদের আশংকা রয়েছে বহু বস্তিকে আপনারা হাউসিং ষ্টেটে পরিণত করেছেন। সেথানে যাঁরো বাস করেন নিম্মধ্যবিত্ত এব থব নিম্মধ্যবিত্ত মাফুষ বাস করেন তাদের টাইটেল ডিভ দেওয়া হয় না। তাদের বিক্রী করার অধিকার যদি দেওয়া হয় তাহলে আশংকা রয়েছে বছ ফ্লাট আজকে কলকাতায় যেদব পুঁজিপতি রয়েছে তারা কিনে নেবে যার ফলে আমাদের যে উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত এবং নিয়মধ্যবিত্ত তারা বাদ পড়ে যাবে এবং শেখানে ঐ বড়লোকরাই উপভোগ করবে তার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ আপনি জানেন ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়ারা হয়ত তদির করে ফ্র্যাট নিল, নিয়ে দাব টেনাণ্ট করে দিয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে। সেইজন্ত টাইটেল ডিড থাকা দরকার। বহু জারগার দেখা গেছে ফ্রাট তৈরী হয়েছে কিছ ভাজাটিরারা বিক্রি করার স্বস্থ পায় নি, তাদের উত্তরাধিকারী স্বত্ধাকা দরকার। সেই বিক্রির স্বত্ব সম্পর্কে অন্ততঃ একটা গ্যারাণ্টি থাকা দরকার। সেই গ্যারাণ্টিতে এমন জিনিস থাকা দরকার যাতে বড় বড় মালিকরা সেইসব ফ্র্যাট কিনতে না পারে তার অস্ততঃ একটা গ্যারাণ্টির সরকার ব্যবস্থা করবেন এই কথা আমরা মনে করছি। তা না করলে যে সমস্ত কালো টাকা সাদা করবার বে রাভা রয়েছে বাংলাদেশের বুকে তারা সেই টাকা সাদা করবার জন্ম ঘুরে বেড়াছে তারা সেটা কিনে নেবে। তারা অন্ততঃ বেনামে কিনে নেবে এই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার।

# [4-40-4-50 p.m.]

পরবর্ত্তীকালে দেখা যাবে সেই ফ্র্যাটের মালিক. সেই কারখানার কর্মচারীরা, সেইসব ফ্র্যাটের মালিক হচ্ছেন সেই সব মালিকর। যার। কিছুদিন আগে তাদের ঐ কালো টাকাকে সাদা করবার একটা রাস্তা এর মারফতে নিচ্ছেন। স্নতরাং আমার মনে হচ্ছে যে আইন এনেছেন, যে অভিব্যক্তি আজকে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় বললেন, যে পশ্চিমবাংলায় নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মাচুষকে তাদের একটা বাসোপযোগী ভূমি করে দেবেন যাতে তারা একটা হুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে পারে, তার। যাতে মাহুষ হতে পারে তার বাবস্থা আমরা করে দেবো। আমরা অস্তঃ চাই যে আপনার। একটা গ্যারাণ্টি করুন, যে গ্যারাণ্টি মারফত আজকে এই যে ফ্র্যাট দিচ্ছেন, যে বিক্রয় স্বত্ব দিচ্ছেন তার মধ্যে কেবল মাত্র তাদের সীমাবদ্ধ থাকে। অন্ততঃ এটাকে নিয়ে যাতে এইসব পুঁজিপতিরা-কলকাতার মার্কেটের কথা কে না জানে, কলকাতার একখানা বাড়ীর দাম আপনার! জানেন। কিন্তু আমরা জানি কলকাতার বহু বাড়ী আজকে বিভিন্নভাবে বহু পু'জিপতির হাতে যাচেছ। বহু বা**ড়ী এইভাবে আজকে পুঁজি**পতিদের হাতে চলে গেছে। স্থতরাং এইদব ফু্যাটের যদি আপনার টাইটেল ডিড না করেন, তাদের যদি একটা গ্যারাণ্টি না থাকে, সব ফ্র্যাটগুলিকে ঐ সব বড়লোকেরা যাতে কিনে না নিতে পারে তার জক্ত যদি ব্যবস্থা না রাখেন তাহলে আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে .দথা যাবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আঞ্জকে আমরা ফ্ল্যাটগুলির আইন আনছি দেই উ**দ্বেখ্য সম্পু**ৰ্ণভাবে ব্যাহত হবে এবং এই ক**ল**কাতাুর ফ্র্যাটগুলির মালিকানা কিছুদিন বাদে দেখতে পাবো ঐ শব পুঁজিপতির হাতে চলে গেছে। স্থতরাং আমি আপনার মাধ্যমে অমুরোধ করছি, **এই বিলকে আমরা** মনে করি একটা পদক্ষেপ, যে পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করছি। পশ্চিমবাংলার

মাহ্ম, পশ্চিমবাংশার মধ্যবিত্ত, পশ্চিমবাংশার, নিয়মধ্যবিত্ত মাহ্ম আশা করেছিলো
যে তাদের জক্ত সরকার ব্যবস্থা করবেন, চেটা করবেন। ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল-এ যে কণা ছিলো

যে পরিবেশ স্প্টি করা সেই পরিবেশ স্প্টি করে একটা সহারক, একটা বাদোপযোগ্য একটা জায়গা
তৈরী করবেন। অক্টান্ত পরিবেশ সেগুলি আলাদা কথা। কিন্তু যদি মাহ্ম বাস করতে না পারে,
মাহ্ম যদি দিনের পর দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে চলতে থাকে তাহলে আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে
উন্নত করা যাবে না। এবং আমাদের ঐ যে প্রগতিশীল মোচার যে উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে তা
বার্য হতে যাছে। তাই, আমি এই বিলকে সমর্থন করে একটা কথা বারবার বলছি যে যেখানে
টাইটেল ডিড রয়েছে অর্থাৎ বিক্রয় স্বত্ত, উত্তরাধীকার স্বত্য—এটা থাকা দরকার, যাতে একটা
গ্যারাণ্টি থাকে বা যাতে এটা ঐ সব বড় বড় পুঁজিপতিরা কিনতে না পারে এবং এটা থাকা যে
সরকার যে মূল্য তারা কিনেছেন সেই ধরনের একটা মূল্যে সরকারের কাছে অন্ততঃ সেটাকে
ফেরৎ দিতে পারেন যদি তাদের অর্থের দরকার হয়। এইরকম একটা বাবস্থা অন্ততঃ থাকা

স্বর্কার বলে আমি মনে করি।

Shri George Albert wilson De Roze Mr. Deputy Speaker, Sir, according to the statement af objects and reasons of the Bill and the opening Statement of the Hon'ble Minister, the problem is not that of the Government flats, the real problem in this city with regard to the ownership of flats is the large multistoreyed buildings being put up by speculators who are mainly based in Bombay. They come in here, buy land, sometimes get finance from the Banks, sell these buildings, flal by flat, and take the money in advance. The price has been as high as Rs. 60 to Rs. 80 thousand for a single room. They sell these flats in advance according to a scheme. This scheme does not give ownership of the fllats. It is called the Bombay form of residence, and the solicitors of the High Court use this. The Honble Minister possibly knows this. The Maharastra Act was designed to check these tendencies and to check corruptien and malpractices which resulted from this form of agreement in Bombay. Now, what has been happening here is this. These speculators put up the entire building, block by block, and taking the money in advance from the intending purchasers, of the flate, they do not give the flat owners any property rights in the flats until the entire building is constructed. Then after distributing the flats to the flat owners and taking the money, they pull out and leave the flat owners there and the flat owners do not know what their legal rights are, whether they can sell or Mortage or transfer the fiats. That is the evil which the Bill before us is intended to meet. But, Sir if you turn to clause 2 of the Bill, you will find that this Bill would apply only to property the sole owner or all the owners of which submit the same to the provisions of this Bill. Now, if all the flat owners wish to be subjected to this proposed enactment excepting one owner who may be the A real speculator, retaining the flat in his name and refuses to join the other owners in a common application, they cannot come under the provisions of this Bill. This Bill is not a law which applies to everyone. It is not a law in that sense at all. It only applies to those persons who agree to be bound by it So prima facie this Bill would not hit those who are speculators, who will to retain the flats, who, after selling the flats to the individual owners, continue to retain the control of the building and take by way of service charges an amount equal to rent. I believe the charges are as high as Rs. 200 to Rs. 300 per month for servicing charged by the owner of the property from the flat owners. This. Sir, is the main evil in the matter of cwnership of flats which the Maharastra Act intended to check but that is not covered by this Bill because of clause 2. ◆ Clause 2 provides that only those who want voluntarily to come under the provisions of this Bill will be covered. Sir. it would be as if I commit a murder

and if I agree to be subjected to the Indian Ponal Code, then only I will be liable to punishment but if I do not agree to be bound by the Penal Code, I can commit a murder and not be punished. That is the effect of Clause 2. Then under Section 11 the provisiou is that after a declaration is made under section 10 by the owners to submit themselves to the provisions of this Bill, they can withdraw themselves from the provisions of the Bill. The tolal effect is that—although I support fully the provisions of the Bill, clauses 2, 10 and 11 will make the Act inoperative. With these submissions to the Hon'ble Minister and to you, Sir, I respectfully suggest to the Hon'ble Minister that he will look into the question of enforcement of this legislation and its equal application to all those who are affected by it and who need it. Thank you, Sir.

শ্রীভোলানাথ দেনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল সম্বন্ধ কিছু কিছু কমেন্ট করা হয়েছে, আমি ছোট করে সেই কমেন্টগুলি সম্বন্ধে বলছি। এই বিলটির সঙ্গে হায়ার পারচেজ এথিমেন্টের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিলটি যদি পাশ হয় তাহলে পরে এরণাট্রেন্টে ওনার এই ফেসিলিটি পাবে যে তাদের হেরিটেবল প্রপার্টি হবে। যেমন যে কোন বাড়ীগর, জমিজম্ব কেনবার জন্ম হাউদ লোন পেতে পারবে এবং বাড়ী মটগেজ দিতে পারবে, বিক্রী করতে পারবে, ভাড়া দিতে পারবে, যেমন এই ফ্রাটকে অন্ধ বাড়ীর সংখে এক পর্যায়ে আনা হল যেটা আজ পর্যক্ষ ভিল না আমাদের দেশে।

### [ 4-50-5-00 p.m. ]

দ্বিতীয় ফে সিলিটি হচ্ছে এই এক পর্যায়ে আনার জন্ম কর্পোরেশনের ট্যাক্স তার কম লাগবে কারণ প্রপার্টিটা ছোট হয়ে যাবে, এক লক্ষ টাকা প্রপার্টি। এর দঙ্গে হায়ার পারচেজের দম্পর্ক নেই। আমরা যে ফিগার দিয়েছিলাম যে কোন ফ্রাট আমরা বিক্রি করেছি, কোনগুলি করবো বা বিক্রি করার জন্ম তৈরি করবো সেটা বলেছিলাম এইজন্ম যে এই ফ্রাটগুলি যা আমরা তৈরি করে বিক্রি করেছি তারাও প্রপার টাইটেল পায়নি। কারণ যারা বিক্রি করেছে বা করবে এই বিল পাশ না হলে তাদের প্রপার টাইটেল থাকবে না। তুর্দিনে তাবা মটগেজ দিতে পারবে না। স্ত্রারং যাতে প্রপার টাইটেল হয় যেমন একটা বাড়ী কিনতে গেলে টাইটেল পায় সেই রকম টাইটেন দেবার জন্ম এই বিলটা করা হয়েছে। কালোবাজারের প্রশ্ন উঠেছে। ১০টা ফ্রাট কিনে ভাড়া দিল, এটা সম্ভব হতে পারে। তেমনি সম্ভব হতে পারে একজন কালো-বাজারী ১০টা ছোট ছোট ব। বড বড ভাডা দিতে পারে। কিন্ধ আরবান সিলিং-এর একটা কথা উঠেছে—আরবান প্রপার্টির সিলিং। এই আরবান প্রপার্টির সিলিং সেটা ডিল করবে। কিন্তু এই এটি আনার জন্ম ফ্রাটে যার হেরিডিটারী রাইট নেই সেটাকেও এট পার এনে দেওয়া হল অক্সাক্ত বাড়ীর সঙ্গে। স্থতরাং আরবান প্রপার্টির সিলিং'এর মধ্যে এটা এসে পড়বে। যদি এটাকে প্রপার্টি রাইট না দেওয়া যেত, মানে টাইটেল না দেওয়া যেত তাহলে এ প্রশ্ন উঠতে পারতো যে এটা প্রপার্টি কিনা। এটা না থাকলে কালোবাজারীরা হয়ত বেরিয়ে যেতে পারতো, কিল্প এই প্রভিদন থাকার জন্ম যাবে না। মাননীয় সদস্য শ্রীঅধিনী রায় মহাশয় বলেছেন, বাড়ীর লংজিভিটি কত বা মেটিরিয়ালস কি রকম দেওয়া হবে এ সম্বন্ধে কোন প্রভিসন এখানে নেই। ঠিক কণ্ণা নেই। কারণ এটা ট্রাব্দফায় অব প্রপার্টি এ্যাকটের মতন একটা এ্যাক্ট যেটাতে কতক গুলি টাঁইটেল ক্রিয়েটেড হচ্ছে। সে নিয়ে একটা তুতন বিল কাল পরশুর মধ্যেই আসছে যাতে দুনীতিগুলি দুর করা যায়। সেই বিলে দেখতে পাবেন সে রাইট দেওয়া হয়েছে এবং আমার

মনে হয় বোধহম দে বিল সাকু লেটেড হয়ে গিয়েছে। তারপরে মাননীয় সদস্য চাকী মহাশয় বললেন যে টাইটেল ডিডদ যেন দেওয়া হয়। যদি এটা ইমম্ভেবল প্রপার্টি হয়, যদি অভ বাড়ীর সঙ্গে সমান জাতীয় সম্পতি হয় তাহলে যেথানে একটা ফাাট বিকি হবে বা কেনা হবে তথন টাইটেল ডিডেগ না দিলে টাইটেল পাস করে না। কারণ টানসফার অব প্রপার্টি এয়াকট বলে একশো 어어 1 কোন ইমমভেবল কেনা ভক্ষেণ্ট না হলে টাইটেল পাস করে না। স্ততরাং রেজিপ্লার্ড ডক্ষেণ্ট করতেই হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে মহর্তে এটা একটা হেরিটেবল প্রপার্টি করা হল এই আইনে ও অক্সান্ত আইনের সঙ্গে দঙ্গে হেরিটেবেল প্রণাটি যে রকমভাবে এ্যাপ্লাই করে ঠিক তেমনিভাবে লোপাই করবে এখানে এবং টান্সচার অব প্রপার্ট এটার এটাপ্রাই করবে, প্রেমিছেস টেনান্সি আর্ক্ট আপলাই করবে, সমস্ত এ্যাক্টই অ্যাপলাই করবে যেমন একটা বাড়ীর 🕽 🚤 বেলায় করে। স্মতরাং দলীলপত্র পাওয়া যাবে। মিঃ ডিবোজ বললেন যে এই এ্যাক্ট কমপালসরী ন্য – কোষাইট কারেই এই এাক্টে বলা হয়েছে This act applies only to property the sole owner or owners of which submit the same to the provisions of this Aet. এটা আমরা জোর করতে পারি না. জোর করার কিছু নেই যে সেই এটাপটিমেট করতে হবে কিছ যেখানে ওনার আছে, ধকুন পাঁচটা ওনার আছে-কারণ সে করলে এই স্থাবিধা পাবে যে আপোট্মেণ্ট ওনারবা তাহলে তাদের টাকা দিতে পারবে বিল্ডিং করার জন্ম এবং বিল্ডিং কিনতে পাবতে, ডাছাড়াও তাদের ট্যাক্সও কমে যাতে। স্ক্রাং যে এই প্রভিসন করা হল যাত্রা ভবিয়তে বা বর্তমানে এটাপার্টমেণ্টের ওনার হবে তারা নিজেবাই আসবেন এই আইনের স্থবিধা নিতে কাৰণ এটা স্মৃথিধাজনক আই এনয়েবিংল যাতে তাৰা কৃত্ৰুগুলি ফেসিলিটিজ পেতে পারবেন। এতে কোন অবলিগেসন কোন আপোই নেন্টের ওনারদের উপর করা হয় নি কতকগুলি ছাড়া অর্থাৎ অন্ত ্রাপার্টমেন্ট ক্ষতি কবতে প্রবেে না. কেউ কমন প্যাসেজের উপর ডিস্টারব্যান্স করতে পারবে ন। এইরকন নানারকম জিনিস। সেগুলি ডিটেলস এমন কিছ ইমপট্যাণ্ট নয়। তারপর আর একটা কথ্য মাননীয় সূত্রত ভটাচার্যা মহাশয় বলেছেন যে কালোবাজারীদের স্থাবিধা হতে পারে। এখনে কালোবাজারীদের স্থবিধা হবে না, অসতঃ আমার ধারণা কালোবাজীদের স্থবিধা হতে পরেত্যদি এই আইনটা পাশুনা করা যেত। কালোজারীরা বলতে পারত্যে এই ফ্রাটগুলি আমার নয়। কালোবাজারী ফ্রাট ওনার যারা ১০।২০ টা ফ্রাট নিয়ে করত তারা বলত আবান প্রপার্টি নয়, প্রপার্টি ইনভলভ নয়, এটা সিলিংএ আসবে কি করে? কিন্তু এই আইন **হলে** সিলিংএর মধ্যে আসবে, তারা চট করে আর বলতে পারবে ন।। এই আইনের উদ্দেশ্য চরি ধরার জন্ম নয়, এই আইনের উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত, নিম্মধ্যবিত্ত বারা বাডী করতে পারছে না অথচ একটা বাসা করতে চাইছেন তাদের যাতে অর্থের স্থবিধা হয় দেজত এটা করা। স্মান আশা করি হাউস এই বিলটা এয়াডপ্ট করবেন।

The motion of Shri Bholanath Sen that the West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972, be taken into consideration, was then put and agreed to

### Clauses 1 to 18 and the Preamble

The question that clauses 1 to 18 and the Premble do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Shri Bholanath Sen: Sir, I beg to move that the West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding

#### protection of wild animals and birds

Shri Sitaram Mahata: Sir, I beg to move the following resolution under articles 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds:—

Whereas this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law thorughout India for the protection of wild animals and birds and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto;

And whereas the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 20 (Protection of wild animals and birds) of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

And whereas Parliament has no power to make laws for the States with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India,

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of West Bengal by Parliament by law:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the protection of wild animals and birds and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of West Bengal by Parliament by law.

[ 5-00-5-10 p.m. ]

শ্রীসীভারাম মাহাতে। মাননীয় উপাধাক মহাশয়, এই প্রভাবের পক্ষে আমি কিছু বলতে চাই। আমরা জানি স্প্তির আদিম বুগ থেকে জীব জগতে যে সংগ্রাম চলে আসছে সেই সংগ্রাম হচ্ছে struggle for existence-এর এবং এই struggle for existence আমরা দেখেছি surrival of the fitest অর্থাৎ যারা যোগ্য তারাই একমাত্র বৈচে থাকার অধিকারী। আমরা জানি এই struggle for existence-এর যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের একদিকে পশুপাথী অপরদিকে মানবজাতি। এই হয়ের সংগ্রামে দেখা যায় মানবজাতির জয় হয়েছে। পশুপক্ষী পরাজিত হয়েছে। এমন একটা পর্যায়ে এদে পৌচেছে এই সংগ্রাম যাতে দেখা যায় যে হারে আজ পশুপক্ষী মারা যাছে এমন কি আমরা জানি কতকগুলি পশুপক্ষী একেবারে নিশ্চিক হয়ে গেছে ওই ধরাধাম থেকে তাই যদি এইভাবে আজ পশুপক্ষী এই প্রাকৃতিক জগৎ থেকে সরে যায় তাহলে আমরা দেখব একদিন এই পৃথিবীতে পশুপক্ষী নিশ্চিক হয়ে যাবে এবং এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নই হতে বাধ্য। মানবজাতির পক্ষেও নিশ্চয় এটা কল্যাণজনক হবে না। তাই আজ আমি এই হাউদের সামনে এই প্রবির্থান রাধহি। এজন্ত যে আজ আমাদের দৃষ্টিভিন্নর পরিবর্তন হওয়া একান্ত

প্রব্যেজন। আজ আমরা পশুপক্ষী শিকার করে যে আনন্দ উপভোগ করি, আমার মনে হয় পশুপক্ষী পালন ও রক্ষার মধ্যে দিয়ে অনেক বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি আমরা লাভ করতে পারি। আজ দেই পরিবেশ আমাদের স্ষ্টি করতে হবে। তাই আমরা মনে করি এই যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রত্যাবের উপর আমরা যদি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আইন তৈরী করি তাহলে আমাদের পশুপক্ষীর জগতে নিশ্চয় নিরাপত্তা ফিরে আসবে এবং আমাদের মানবজাতির কল্যাণ হবে। এ করলে মানবজাতি ও পশুপক্ষীর মধ্যে যে একারা আর্থিকভাব আছে সেটা আবার ফুটে উঠবে। তাই আমি হাউসের সামনে এই প্রস্থাব উথাপন করছি এবং আশা করছি হাউসের মাননীয় সদখ্যণণ এই প্রস্তাব সমর্থন করে এটা পাশ করার ব্যবস্থা করবেন। এইখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীস্তক্ষার বন্দ্রোপাধ্যায়** মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই ক্রতিহাসিক বিধানসভায় ্বা অনুস্থান বিভাগ । বিভাগ ।

অামরা এতদিন যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তা সমস্ত কিছুই কিছু মান্ত্যের স্বাথের সঙ্গে জডিত। যে বিল আম্লক যেসব বিল এসেছে সমস্ত কিছবই বক্তবা এবং সংশে<sup>4</sup>ধনী যাই থাক তা মাহুষের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে, মানব কলাাণের জন্ম কবা হয়েছে। কিন্ত যার কথা বলতে পারে না. যাদের হয়ত আপাতদষ্টিতে মানবিক শক্তি নেই, যারা জঙ্গলে বিচরণকারী প্রপক্ষীদের সম্পর্কে আজকে বাঁচাবার জন্ম যে প্রস্থাব আমরা আনছি এবং যে প্রস্থাব আমরা সর্বসন্মতিক্রমে গ্রহণ করতে চলেছি যদিও মনে হতে পারে এর গুরুত্ব কি আছে বনের পঞ বা পক্ষী তারা গেল কিংবা থাকলো তাতে মানুবের কি যায় আসে, কিন্তু এর অপরিসীম গুরুত্ব আছে। মান্তবের যে জীবন তা কেবল অন্ন বস্তের নয়, মান্তবের জীবন অনেক মান্ত্রিক প্রবৃত্তি ও অন্তভতি নিয়ে কাটাতে চায়। মানুষ অন্থান্ত জন্ত জানোয়ারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই বনের জন্ত যাদের স্থে সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আনাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের সম্পর্কে তেবে চিন্তে অনেক সময় দ্ধা যায় যাদের আমবা জন্ত বলে উপহাস করি, যারা স্তিকোর জন্ত তারা কোন কোন সময় এমন আচরণ করেছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের পারিবারিক জীবনে যে অনেক সময় মান্তবের প্রতি যতথানি বিশ্বাস করা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি মহৎ কাজ তারা করেছে। যাদের আমরা বলি জন্ধ কিংবা গালাগাল দিয়ে বলি জানোয়ার তাদের বুক্ষার জন্ম আমাদের সভা মাফুষের চিন্তা করা উচিত। থেয়াল থশির বশে অনেকে জন্ধ হত্যা করেছে, পক্ষকল ধ্বংস অনেকে করেছে. থেয়াল থুশির বশে নিছক আমোদ প্রমোদের জন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি অনেক জন্ধ বা পক্ষীকে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই আজকে এদের রক্ষা করতে চাই। হিংস্র শ্বাপদকুল যার। মাহুষের মতো অকারণে আঘাত করেনা। আজ সভা সমাজে বাস কর্ছি কি দেখছি ? মাহুয মান্ত্রকে ছিঁড়ে থাচ্ছি, মান্ত্র মান্ত্রকে হত্যা করছে, মান্ত্রই মান্ত্রের থাতাদ্রব্যে ভেলাল দিচ্ছে, সেখানে মাজুষের প্রতি বিশ্বাস নই হতে পারে। কিছু বহু জল্পদের প্রতি বিশ্বাস নই হতে পারে না। তাই আজকে পার্লামেন্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের জন্ম জন্মদের জন্ম যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে আমরা সকলে মিলে নিশ্চয় সমর্থন করবে। একজন মহামতি লেথক বলেছিলেন, 'বভেরা বনে স্থলর শিশুরা মাত্রেকাডে'। আমাদের জগলে বিচরণকারী প্রকল যাতে সন্ত্রাস মুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। যথন মূরর গুরু গুলীর ব্যার মধ্যে প্রথম তলে নাচে তথন তার আর্থিক মুল্য হয়ত কিছু নেই কিন্তু মনের মূল্য অনেক আছে। বনের জিনিস আমাদের অনেক কাজে লেগেছে। আজকে যে প্রস্থাব এইণ কর্ছি মান্তব্যের এই বিধানসভা সকলেই মান্ত্র্য যে পশুপক্ষী জন্তু জানোয়ারের কথা ভাবছে এটা ঠিক করছে। আভকে তালের সংবৃক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। সেই সংবৃক্ষণ যদি না কর। যায় অনেক বন্ধ জন্ধ সেগুলো থাকবো

না। কিছু মাহ্য নিছক থেয়ালের বশে নিছক অমোদি-প্রমোদের জক্ত আমাদের পশু-পক্ষীদের নির্মুল করছে। এই নির্মুল করা চলে না, চলবে না।

[ 5-10-5-20 p.m. ]

ভারতবর্ষের বাহিরেও অক্সান্ত দেশে বন্ত পশু সংরক্ষণের জন্ত বহু আইন সেথানে আছে। দেখানে জম্ব জানোয়ার যেহেতু কথা বলতে পারে না, যেহেতু তারা মান্ন্য নয়, তাদের ঘুণা বা অবহেলা কিম্বা হত্যা করার প্রবৃত্তিকে কোন দেশ উষ্কানি দেয় না। তাই পথিবীর অন্যদেশে তাদের বন্য জন্তুর প্রাচ্গ্য আমরা দেখি। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি সেই বন্তু জন্তুর সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। আজকে আমি আমাদের পশুপালন মন্ত্রির সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলছিলেন এবং আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা যে প্রস্তাব নিচ্ছি সেই প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে ভারতের পশুপক্ষীদের রক্ষা করবার জন্ম, বনের পশু পক্ষীদের আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা করবো, সেইজন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা আইন তৈরী হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবর্গ বিধানসভা হয়ত স্বতম্বভাবে একটা বিল আনতে পারতেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জন্মল কিম্বা উড়িয়ার জন্মল, কিম্বা আসামের জন্মল, কিম্বা হিমালয়ের তরাই অঞ্চল এই প্রতিটি জায়গায় যে সমস্ত বিভিন্ন পশু এবং পক্ষী আ'ছে তাদের সকলকে বাচাবার জন্ম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা সাবিক চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং সেই সাবিক প্রচেষ্টার জন্ম আমাদের ভারতবর্ষের ষে আইনসভা, ভারতবর্ষের যে পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্ট-এর কাছে আমরা অভরোধ পাঠাবো, আমরা আমাদের প্রস্তাব পাঠাবো যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বন্ত জন্তু এবং পক্ষী সংরক্ষণ করবার জন্ম পার্শামেণ্ট যে আইন তৈরী করার কথা ভাবছেন, সেই আইনকে আমরা সকলে মিলে সমর্থন জানাচ্ছি। সেই আইন হিমালয় থেকে করাকুমারী, আসাম থেকে গুজরাট, ভারতবর্ধের সমস্ত বিধানসভা সেই আইনকে নিশ্চয়ই সমর্থন জানাবেন। যারা কথা বলতে পারেন না, এ কথার হয়ত আমি বারম্বার পুনরুক্তি করছি – এ কথা বলছি, একণা বারম্বার বলবো যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আজকে সমস্ত জাষগায় বক্ত পশু এবং পক্ষী হতা৷ নিষিদ্ধ করা উচিত। পশু এবং পক্ষীদের হত্যা করার মধ্যে কোন বাহাত্ররী নেই। এথানে আমি মনে করি হয়ত কোন অমানবিক চিন্তা আছে। আমাদের পক্ষে প্রমোদ, আর তাদের পক্ষে মৃত্যু বন্ধ করবার জন্ম সারা ভারতবর্ষের আইনসভাগুলি আজকে যে প্রস্তাব আনছেন সেই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রস্তাবত যুক্ত হোক এই প্রস্তাব হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে বক্ত পশু পক্ষী হনন চিরকালের জন্ম বন্ধ করতে চাই।

শ্রীবৈশ্ব রায় : উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই হাউদে বল্প পশু এবং পক্ষী সংরক্ষণের জক্ত যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বাক্তংকরণে সমর্থন করছি। বর্তনানে আমাদের দেশে লোক সংখ্যা ক্রমশং কমে যাচ্ছে, এটা আমরা বেশ উপলব্ধির করছি এবং লক্ষ্য করছি। এই বল্প পশু সংরক্ষণের জল্ত আমাদের যে সমন্ত নতুন নতুন বন তৈরী হচ্ছে সেই সমস্ত বনে পশু পক্ষীদের আবাস-স্থল তৈরী করবার জল্ত আমি প্রস্তাব রাথছি। এই সমস্ত বল্ত জন্ধ এবং শক্ষীদের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে নিত্য নৈমিত্যিক জীবনেও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কারণ, আমাদের দেশে যে সমস্ত বিশ্ভিম কবি ছিলেন তাদের জীবনে পশু এবং পাধীকৃলদের নিয়ে তারা বিভিন্ন কবিতা রচনা করে গেছেন। ছোট ছোট পাধীদের কথাও বলা যায়, বাবুই, দোয়েল, খামা, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাধী

এরাই কবিদের জীবনে কবিতার উপকরণ হয়েছিল। আজ স্থন্দরবনে যে রয়্যাল বেলল টাইগার বাংলার বিখাতে বাঘ বলে পরিচিত ছিল, সেই ব্যাল বেঙ্গল টাইগাবের বংশ লোপ পেতে চলেছে। এই রয়্যাল বেদল টাইগার পৃথিবীর গৌরবের জিনিস ছিল বলে আমি মনে করি। যে রয়েল বেদল টাইগার পথিবীর মধ্যে অত্যন্ত গৌরবের এবং এটা বাংলাদেশের একটা গৌরব বলে মনে করি। অতএব আজ যে প্রস্তার এনেছেন বহু জন্ধ সংরক্ষণের জন্ম সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে বলবো যে এই বন্য জন্ধ এবং পাখীদের সংরক্ষণ, তারের বংশবদ্ধি করার জন্ম ব্যবস্থা করা বিশেষ করে প্রয়োজন। আমরা দৈনন্দিন কর্মব্যান্ত জীবনের মধ্যে এই সমস্ত বনা জন্ধ ও পাথীদের উপলব্ধি করি। প্রতি রবিবার আলীপর চিডিয়াখানাতে অসম্ভব ভীড দেখি। এই বন্স পশু ও পাথীদের দেখার জন্ম অজম লোকের উপস্থিতি সেখানে দেখা যায় এবং তার উপস্থিতি গ্রা আমাদের দেশে বেকার লোকদের কর্ম সংস্থানের সন্তাবনা আছে। এদের দেখে জনসাধারণ তাদের জীবনের নিতানৈমিত্তিক জীবনের যে গ্লানি তা দর করে আনন্দ উপভোগ করে। অতএব এই সমস্ত জল্প ও পাথী সংরক্ষণের জনা জাতীয় রক্ষণশালা তৈরী করা দরকার, নাশনাল জ আরো বেশী পরিমাণে তৈরি করা দরকার। এর দারা আমাদের দেশের বেকার সমস্তা কিছ কিছ সমাধান হবে এবং দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করি। এই সমন্ত বন্য পশুর চামডা দ্বারা আমাদের জাতীয় আয় হতে পারে, এবং বহু পাথী আছে, বিশেষ করে আমাদের জাতীয় পাথী ম্যার, এই ম্যারের পালকের দারা বিভিন্ন কারুশিলের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। এইভাবে আমাদের জাতীয় আয় বাড়তে পারে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে এদের বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। তাই আমি মনে করি বর্তমান প্রস্তাব যা হাউদে এসেছে তা অতার মানব জীবনের প্রয়োজনীয়, যগোপযোগা এবং জরুরী। এই বলে আমি এই প্রসাব সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি।

শীমহন্মদ সফিউলাঃ মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আজকের সভায় বনা জন্ত ও পাথী সংবক্ষণের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে তা আমি সর্বান্তঃ করণে সমর্থন করি। এই স্থন্দর প্রস্তাবটির জন্য আমি সরকারকে এবং বন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয়কে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ছোট বেলায় একটা কথা পড়েছিলাম সঞ্জীব চক্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে, "বন্যেরা বনে স্থলর শিশুরা মাতক্রোডে।" আজকে এই উক্তির প্রয়োজনীয়ত। আমরা উপলব্ধি করতে পার্চি। প্রস্তাবের সপক্ষে সমর্থন করতে গিয়ে আমি কিছু বক্তব্য আপনার মাধ্যমে হাউসে নিবেদন করছি। প্রাক স্বাধীন যুগে আমাদের ভারতবর্ষে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে কয়েকটি আইন প্রণীত হয়েছিল তার মধ্যে এলিফেন্টেস্ প্রিজারভেশন এ্যাক্ট, ১৮৭৯ এবং তার সাব্দিকোয়েন্ট 🐴 এ্যামেণ্ডমেন্ট—এলিফেন্ট্স প্রিজারভেশন (বেদল এ্যামেণ্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৩২, এবং দি বেদল রাইনোদারাস প্রিজারভেশন এটের ১৯০২, এবং তার এটামেণ্ডমেন্ট ১৯০৭-এ। স্বাধীনতার পর আমরা যে আইনটি পাঞ্চি সেই আইনটা ওয়েই বেখল ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেশন এটি ১৯৫৯, যে আইনটা এখনও চালু আছে এই আইনগুলির সঙ্গে। তার দীর্ঘদিন পর, বর্তমানে এই স্থলর প্রস্থাবটি এই হাউদে এদেছে তার্জনা নিজেকে অতায় আনন্দিত মনে কর্ছি। গত কয়েকদিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ওয়াইল্ড এানিম্যাল সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে এবং তারমধ্যে ৩০শে একিল ট্টেটস ম্যানে ডিস-এ্যাপিয়ারিং ওয়াইল্ড লাইফ (Disappearing wild life) এই সম্পর্কে থুব একটি মূল্যবান আলোচনা ছাপা হয়। গতকাল হিন্দুস্থান গ্রাণ্ডার্ড পত্রিকার এণ্ট ♦ পেছে একটি তথা সমূদ্ধ আলোচন। ছাপা হয় যাতে আমরা জানতে পার্ছি যে ২০ বছর আগে আমাদের দেশে ৪০ হাজার বাঘ ছিল, আজ ২০ বছর পরে মাত্র ২ হাজার বাঘ অবশিষ্ঠ আছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মনে হয় এই সংখ্যাও ঠিক নয়, এর চেয়ে অনেক কম বাদ্ আছে ২ শত থেকে ৫ শত বাদ আছে বলে আমার মনে হয়। এর স্বপক্ষে আমার কাছে কিছু তথ্য ও বই পত্র আছে। "বুগাস্তর" পত্তিকার গত ২৯শে এপ্রিল একটি থবর ছাপা হয় তাতে বলা হয় যে স্বন্ধবনে বাঘের সংখ্যা ১১২ এবং বাদ গণনার কাজ চলছে। বাদ গণনা চলাকালীন সময়ে একটি বাদ রাত্তের অন্ধকারে নৌকার মধ্যে উঠে পড়েছিল সেইজন্য বন বিভাগের কর্মচারীরা গুলি করে তার ভবলীলা সাজ করে। বাঘটিকে মারা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। এবং এইভাবে বীথটিকে মারার জন্য বন বিভাগের কর্মচারীটির আমি নিন্দা করছি।

### [ 5-20—5-30 p.m. ]

ষেহেতু নৌকা কভার ছিল, অনায়াসে বাঘটিকেগুলি না করে তাড়ান ষেত। যেথানে আমাদের . বাঘের সংখ্যাকমে যাচ্ছে সেখানে এইভাবে বাঘ মারা অন্যায় বলেই আমি মনে করি। বিশেষ করে স্থন্দরবনে আজকে বাঘ নিশ্চিত্ন হতে চলেছে। আমি আপনার মাধ্যমে নাননীয় মক্সিমতাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এভাবে বাঘ মারা বন্ধ করতে হবে। তারপরে কথা বাঘ মান্ত্রথেকো হয় কেন ? অনেক বই পত্তে আছে, আমি এবিষয়ে অথবিটি জিম কর্বেটের বই এবং কেনেথ এ্যাণ্ডারসনের বইয়ের উল্লেখ করে বলতে পরি বাঘ মাক্রয় খোকো (man-cater) ছুটি কারণে। অল্ল বয়সে বাঘ যথন কাঁটাওয়ালা কোন সজারু বা জন্তুকে শিকার কারার জন্স আক্রমণ করে তথন তার দেহে এই সমস্ত কাঁটা প্রোশিত হয়, ফলে বাঘের শিকার করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কমে যায়। তারপর পোচাররা বা নৈশ শিকারীরা গাদ। বন্দুক দিয়ে বাধকে গুলি করে তথন বাঘের দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং দেহের কোন অংশ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার শিকার করবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। দিতীয়তঃ জগলে স্বাভাবিক বন্য জন্তুর অভাব ঘটলো। এটা ঘটে কেন? এটা ঘটছে নির্বিচারে বন্য জন্তু মেরে উদ্ধাড় করে ফেলার জন্স। সেজন্য স্থন্দরবনে কেন, আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জগলে, পশ্চিমবাংলায় তো বটেই, বাঘ মানুষ্থেকো হয়ে উঠছে। এগুলি হল বাঘের মানুষ্থেকো হওয়ার অন্যতম কারণ। ধ্বংদোমুখ এই সমস্ত বন্য প্রাণী এবং পক্ষীকুল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এইটাই বলতে হয় বাংলার বন্য প্রাণীদের আজ বড়ই তুর্দিন যে পোচার্স এবং নৈশ শিকারীদেব রুপায় এরা নিশ্চিহু হয়ে যেতে বসেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি ২য়ত জানেন কয়েক জাতীয় বন্য প্রাণী ইতিনধ্যেই নিশ্চিত্র হয়ে যেতে বদেছে, তার মধ্যে চিতাবাঘ, লেপার্ড বা প্যান্থারের নাম সকলের আংগে করা যেতে পারে। এই চিতাবাব, লেপাড বা প্যান্থার একই জন্তু কিনা তাদের আকৃতি এবং দেহের ছাপ নিয়ে, দেদিন পযন্ত মতভেদ ছিল কিন্তু বর্তমানে সমস্ত অংথারিটি এটা স্বীকার করেছেন যে এরা একই জন্তু। তারপরে আমি ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় উদ্ধৃতি, করে বলছি যে কচ্ছের ওয়াইল্ড এয়াস বা বন্য গাধা কৃষ্ণসার মৃগ বা সিংকার এবং কালে। চিতা যাকে ব্ল্যাক প্যানথার বলে, সেগুলি ক্রমশঃ ছলভি এবং ছুষ্পুাপ্য হয়ে যাছে। সৌভাগ্যের কথা আমাদের চিড়িয়াথানায় এথনও একটি ব্ল্যাক প্যান্থার আছে। এই বিষয়ে মান্নীয় সদস্তরা যদি ক্যানেথ আাগুার সনের ব্লকে পাস্থার অফ ''শিবানী পল্লী" বইখান। পড়েন তাহলে আর ও তথা জানতে পারবেন 🖟 এই ধ্বংসোমূথ প্রাণীদের তালিকায় যেগুলি আছে তার মধ্যে কতকগুলিকে গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই দেব । বৃহত, যেমন গুলাবাঘ বাগো বাঘ-এটা এখন আর দেখা যায় না। ভাম্থাটাস বা থটাস এই প্রাণীগুলি প্রচুর পরিমাণে ছিল, আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। এগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপরে এ<sup>, ক</sup>ৃশ্ওয়ালা গণ্ডারের কথা। এই ওয়ান হর্নড রাইনোসারাস আমাদের

পশ্চিমবাংলার এবং আবামে আছে-এদের বড়ই ছর্ভাগা যে তাদের শঙ্কের দাম হঠাৎ বেড়ে গছে এবং তারই লোভে দলে দলে এবং শয়ে শয়ে এদের সাবা হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে 🚣 ননায় মন্ত্রিমহাশয়কে জানাতে পারি এইরকম বহু ঘটনা জানা গেছে যে গণ্ডারের শিং কলকাতার , এজারে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিভাবে কোন পথে কলকাতার বড় বাজার এঞ্লো চলে আসছে এবং কিভাবে বিক্রি হছে তা হয়ত অনেকেই জানেন না। এই জিনিস াদ রক্ষা করতে চান আমাদের বন্যপ্রাণী এবং গণ্ডারকে যদি রক্ষা করতে চান তাহলে , Bengal Rhinozerous Preservation Act) বেদল রাখনোসারাস প্রিজারভেমন এগুকট সংশোধনের জন্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই আইংনর সেক্সন্স ৪(এ) এবং ৪(বি)কে এলমেণ্ট করা দরকার দেখানে পানিসমেণ্ট দেওয়া আছে মাত্র এক হাজার টাকা। গণ্ডার মারলে ১ হাজার টাকা পানিসমেটের ব্যবস্থা করে আপুনি কিভাবে গণ্ডারকে রক্ষা। করবেণ ুম্থানে একটি গণ্ডারের শুংগের দাম ২০ থেকে ১২ হাজার টাকা ? ১ হাজার টাকা পানিসমেন্ট, ্রিমাস জেল দিয়ে আপনারা গণ্ডারকে রক্ষা করতে পারবেন না। কাজেই এরজন্য আপনাকে ্সপারেট এ্যানেওনেট আনতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বনবিভাগের মন্ত্রিনহাশয়ের কাছে আমার একটি প্রোপোজাল হড়ে সার। ভারতবর্ষে একটি ইউনিফ্র সাইন হওয়া উচিত। Rhinocerous Act-এ যে এগ্রেপ্ডেন্টা আছে তার সংশোধন করে ১ হাজার টাকা জরিমানার জায়গায় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করুন যে গণ্ডার নারলে এই তার শাস্তি এবং ৬ মাসের জেলের মেয়াদ সেখানে তা বাভিষে ৫/৭ বছরের বাবস্থা ককন। এই বাবহা যদি না কবেন ভাগলে এই প্রাণীটিকে আপনারা রক্ষা করতে পারবেন না ারপর আমি বলছি বিহম্বরুলের কথা। এই বিহম্বরুলের মধ্যে কতগুলি হাঁস নিশিচ্ছ হতে। ্লেছে। সাদা পাথাওয়ালা হাঁস এবং এট ইভিয়ান বাস্টার্ড প্রায় নিশ্চিক্ হয়ে গেছে। যারা ায়ে কমে গেছে তারমধ্যে একমাত্র বালিখাঁস ছাড়া অক্তাক্তিখাঁস, যেমন চক্রবাক—এটাও এক ্র গ্রীয় হাঁসে, বাকে চকাচকি বলি— ৬৭রি হাঁসে, নাকতা হাঁস, নাল বিগ্রি, কলহাঁস—সংস্কতে াকে কলহ'স বলে এওলি আভিকে দেখা যায় না, কমে গ্রেছে। ৫।৭।১০ বছর পর্বে এঞ্জলি থানাদের জলাশ্যে উত্তে আসত, কিন্তু এখন এগুলিকে আর দেখা বায় না। সরিকপের মধ্যে ্মঙলি ধ্বংস হতে চলেছে তার মধ্যে গোসাপের উপর মাজনের আজেশি বেশা দেখছি। মাননীয় ্ডপুটি স্পীকার মহাশয় আপুনি এবং বনবিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য় হয়ত জানেন যে প্রন্দর্বনে গোসাপ থব বেশা পাওয়া যায়। এর কি মূল্য আছে আমি জানি না যার ফলে তারা শ্যে শ্যে মারা যাচেত। আর ছটি যে নির্বিষ সাপ আছে তার মধ্যে একটি ২চ্ছে চোঁড়া সাপ – ২্রুদ রংয়ের সাপ, এবং আর একটি হচ্ছে চেমনা সাপ। এগুলির কোন বিষ নেই, কিন্তু এদের উপর মাগুষের ভয়ানক ু আজোশ। আপনি যদি রাজাবাজার, মেছোবাজার এবং টিরিটবাজারের কাছাকছি গুদামগুলি , -থেন তাহ**লে দেখবেন** হাজার হাজার কাঁচা চামড়া বাংলা, বিহার এবং উভি**জা থেকে আমদানি** 🔹 ংয়ে তাদের গুদামে জুনা হচ্ছে এবং টেণ্ড ২য়ে ফরেনে চলে যাছে। এগুলিকে যদি প্রোটেক্সন দিতে পারেন তাহলে এগুলি বাঁচবে, নচেত এদের অবস্থা শোচনীয়। তারপর, দি ওয়েই বেদল ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেদন এটিছ, নাইনটিন ফিফ্ টিনাইন সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এই এ্যাক্টটির সংশোধন করা দরকার হয়ে পড়েছে। ফার্ন্ত সিডিউলে আমরা এথেছি ৬০টি প্রাণীকে সারা বছর প্রোটেকসন দেওয়া হয়েছে এবং সেকেণ্ড সিডিউলে দেথছি ১৬টি প্রাণীকে আংশিক প্রোটেকসন দেওয়া হয়েছে। আমি যে যে প্রাণীর উল্লেখ করলাম, যেগুলি ধ্বংস হতে 🎍 চলেছে এবং যেগুলি ফাৰ্ন্ত বা সেকেণ্ড সিডিউলে নেই সেগুলি যাতে ফাৰ্ন্ত সিডিউলে দেওয়া হয় ্দেইজন্ম আমি মন্ত্রিমহাশুমুকে অনুরোধ করছি। তারপর, আমি ওয়াইল্ড লাইফ এান্টে, নাইনটিন

ক্ষিত্টি-নাইন সম্বন্ধে আলোচনা করছি। সিক্সপ চাপটারে আপনি পানিসমেন্টের কথা বলেছেন যে ৫০০ টাকা জরিমানা এবং ৬ মাস জেল। পেনাল সেকসনের কথা আছে সিক্সথ চাপটারে। আমার বক্তব্য হছে এই জরিমানা আপনাকে বাঙাতে হবে। এমন কতগুলি প্রাণী আছে যেখানে ৫০০ টাকা জরিমানা দিলে সে রেহাই পেয়ে যাবে কিন্তু সেই প্রাণীর চামড়া যদি সে বিক্রি করে তাহলে সে অনেক বেশা টাক। পাবে। সেইজন্ম আমার সাজেসন হছে এর পরিমাণ বাড়িয়ে ২ থেকে ০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ২ থেকে ০বছর জেলের প্রভিসন আপনি কঙ্কন। আমি আর একটি সাজেসন রাখতে চাই এবং সেটা হছে সারা ভারতবর্ষে যে আইনই হোক আমাদের ওয়েই বেগলে প্রচুর বনভূমি আছে এবং সেখানে যে সমস্ত বাঘ এবং চিতাবাঘ আছে তা এক্সটিংই হতে চলেছে। বাঘ কিছু কিছু আছে। ওয়েই বেগল টাইগার এয়াগু লিওপার্ড প্রোটেকসন এয়ান্ট বা এই ধরনের কোন আইন প্রনয়ণ করা যায় কিনা দে সম্বন্ধে আমি সংশ্লিই বনবিভাগের মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[ 5-30-5-40 p.m. ]

এই যদি করা যায় তাহলে বনাঞ্জে যে ২।৪টি চিতা বাঘ নেচে আছে, তারা রক্ষা পেয়ে যাবে, এবং বাঘের সংখ্যা যেশ্বলো আছে তাদের বংশ ধ্রদ্ধি হবে এবং তারা বেচে থাকবে। আর একটা আমার অস্তরোধ, সল্ট লেক এলাকায় বাড প্রটেকশনের— স্থাংচ্যারী করার কথা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে একটা আপত্নি ওঠে যে নিকটবতী যে এয়ার পোট আছে, ঐ এয়ার পোটে প্লেন ওঠা নাবার অস্ত্রবিধা হবে, কিন্তু সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়েছেন যে ছোট ছোট পাথী যদি সেথানে সংরক্ষণ করা হয় অথাৎ বাড স্যাংচয়ারী করা হয় তাহলে প্রেনের কোন ক্ষতি হবে না। কা সন্ট লেক এলাকায় বার্ড স্যাংচয়ারী করা যায় কিনা—যে প্রস্থাব আগে ছিল,সেটা কার্যকরী করার্ত্ত জন্ম মাননায় বনবিভাগের মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে অন্তরোধ জানাচ্ছ। আর একটা বিষয়ের প্রতি দষ্টি আকর্যণ কর্মান্ত যে জঙ্গল অধিকার করে বিশুর জমি দখলের নামে স্পুট ফরেস্টল্যাণ্ড বছ দখলীকুত হয়েছে, আমরা যদি সেই দুখলীকুত জমি ফিরিয়ে না দিই, আমরা যদি সেই দুখলীকুত জমি ছেড়ে না দিই জ্মির লোভে তাহলে ফরেই পলিশি ইম্মিমেণ্ট করা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে, জ্ম্মলের পানে যদি চাষের জমি থাকে তাহলে ক্লাচর্যালি বনের পশুদের এট্রাকশন হবে এবং তারা সেইথানে আসবে এবং মার। পড়বে। কাজেই ফরেই ল্যাপ্তবেগুলি এনক্রোচড হয়েছে,বেগুলো দথলীক্বত হয়েছে সেইগুলোদখন করে পুনরায় বনবিভাগকে ফিরিয়ে, দওয়া যায় কিনা, সেই বিষয়ে চিন্তা করে দেখবেন। শেষে আমি বলবো যদি এই সরকার সেই "১৮ মাসে বছর" নীতি অবলগন করেন-কারণ এটা অত্যন্ত ৰয়োজনীয় বিষয়, এই সমস্ত স্থন্দর প্রাণী এবং বিহন্ধকুল তারা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে, যাবে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে সম্বরের সেই "ওয়ান্ধ ওয়ান্ধ" ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে না, বালের সেই মেঘমক্র গর্জন শুনতে পাবেন না, কিলা ময়ুরের মিষ্টি "মিয়াও মিয়াও" ধ্বনিও আর ধ শোনা যাবে না, বনভূমির এখন যেরকম অবস্থা হয়েছে, তাতে বনভূমি নীরব হয়ে যাবে এবং অচিরেই আরও শাশান হথে যাবে। সেইজন্ম মাননীয় বনবিভাগের মন্ত্রিমহাশয়কে অম্পরোধ করবো, এই বিষয়ে কোন আইন করা যায় কিনা একটু চিন্তা করবেন এবং চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গের এই সমন্ত ধ্বংসোকুথ প্রাণীজীবকে রক্ষা করে আপনি সমন্ত পশ্চিমবঙ্গের জনবাসীর প্রদ্ধাভাজন হক্সে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি 🛦

শ্রীমত্বনোত্তন মাথাতোঃ নাননীর অধ্যক্ষ নহাশরের বন্য পশু এবং পাধীদের সংক্রকণের জন্য আজকে বনবিভাগের মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়

মহরপূর্ণ বটে, কাজেই এই প্রস্তাবকে স্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্চি। আমরা জানি ৩৪ বাংলা দেশে কেন সারা ভারতবর্ষ থেকে প্র পাথী নিশ্চিক হতে চলেছে। এমন অনেক প্র পাথী আনাদের দেশে পূর্বে ছিল, বর্তনানে যাদের আরু খ'জে পাওয়া যায় না। এই বনা পশু এবং পাথীদের রক্ষার জনাই আইনের প্রয়োজন, আমাদের কেলীয় সরকার সেই আইন পাশ করবেন। এই পুত্র পার্থীদের ধ্বংস করলো কারা ? একদল সৌথীন শিকারী আছেন যারা তাদের মানসিক পরিতপ্রির জন্য, তাদের অবদর বিনোদনেব জন। এই পশু পাখী হত্যার লীলায় মেতে ওঠেন। আৰু এক দল চোৱা শিকাৰী আছেন, তাৰা পুৰ্যাপ্ত আৰ্থেৰ লোভে এই সমন্ত পুঞ্চ পাখী শিকাৰ করেন, এবং তাদের হাত, চান্ডা এবং পাখার পালক বিক্রিকরে প্যাপ্ত অর্থসংগ্রহ করেন। কাজেই ্রদের এই তম্বত কারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য অবিলয়ে একটা বলিষ্ঠ আইনের নিশ্চরই প্রোজন আছে। আমাদের সরকার কেবলমাত্র মধরকে জাতীয় পাখী বলে ঘোষণা করেছেন। আনি মনে করি যে, সমত বন্য পশুই এবং পাথীই আমাদের জাতীয় সম্পত্তি এবং এই সমস্ত পশু ্যু এবং পাথীদের রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কওঁবা। এবং যারা এই সমস্ক্রনা পঞ্-পাথীদের দ্রংস করতে, তাবা জাতীয় অপরাধে অপরাধী। এই দ্ষ্টিভঙ্গী সামনে রেথে আমি আশা করি যে আমাদের ভারত সরকার আজ স্বকঠোর আইন পাশ করবেন তারই প্রয়োব আমরা আজ এথান ্থকে পাঠাচ্ছি এবং আমাদের মাননায় বনবিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ত যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রসারকে সর্বাস্কঃকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য: মাননীয় ডেপুটি ম্পীকার স্থার, এই ব্যাপারে বলার জন্য তৈরী ছিলাম না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য বললেন এবং মাননীয় সদস্থরাও বললেন এ সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য। আমি কোনরকম ভাবাবেগের দার। পরিচালিত হয়ে বলতে যাছিল। আমি বনাঞ্চলে থাকি। আমার নিবাচন কেন্দ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যেখানে এক খজা বিশিষ্ট গণ্ডারের বাস সেই জলদাপাড়। সংরক্ষিত বনাঞ্চল হছে আমার কেন্দ্র। আমি কিছু তথ্য এই হাউসে রাখতে চাই।

মাননীয় ভেপুটি স্পাণার স্থার, এই যে poaching—যাকে বলে বে-আইনী শিকার। কেন এটা হয় ? কেন গণ্ডার মারা পড়ে ? কেন বাধদের সংখ্যা দিন দিন এ০ কমে যাছে ? কেন যে হরিগের দল গল্পর পালের মত আর উত্তর বাংলার পুরে বেড়ায় না ? এরা সব শেষ হয়ে গেছে। কেন সেই কিং কোব্রা শৃত্তাভূলাপ, পাইখন সাপ যা আগে রাস্থাবিট বুরে বেড়াতো, আজ আর তাদের বুরে বেড়াতে দেখা যায় না? এর কারণ কা? একটু আগে আমার একজন বন্ধু বললেন। আমি বলি এক কেজি গণ্ডারের সিং এর দাম ৪০ হাজার টাকা। অবাক হবার মত কথা। এবং এটা ভারতবর্ষে বিক্রা হয় না। এর থরিদার বাইরে থাকে দিল্লণ পূব-এশিয়ায় ও এশিয়ার অহাত দেশে। যেথানকার লোকের মধ্যে কি সংস্কার আছে জানিনা। তবে এইটুকু জানি একটা বিরাট চেন, একটা আন্তর্জাতিক চক্র এর পছনে কাজ করছে। দক্ষিণ-পূব সীমান্ত বা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত তথন এত স্থরক্ষিত ছিল না। ঐ সীমান্ত পথে গণ্ডারের সিং বাইরে চোরাই চালান যেত। এখন কলিকাতা পোর্ট, দমদম বিমান ঘাটি এই সব পথ দিয়ে যায়। বাঘ কেন মারা পড়ে? আপনি ভানলে স্থার অবাক হবেন একটা ডোরা কটা রয়েলবেপল টাইগারের চামডার দাম আড়াই হাজার টাকা। আমেরিকার ধনী so called aristocrat মহিলারা নাকি বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরী জ্যাকেট পরেন। এখানে একটা রয়েল বেপল টাইগারের চামড়ার দাম দেঙ় হাজার টাকা। যাবাকির করেন—উন্নের কাছ থেকে কিনে কলকাতা আনা হয়। এখানে

সেটা ট্যানিং হয়। তারপর এথান থেকে আমেরিকা চালান যায়। হরিব মারা প'ড়ে; সাপ ও বিভিন্ন জন্ধও মারা পড়ে। তার মধ্যে মূলতঃ ঠিক আথিক কারণ হটো। আগে বাঘের ব্যাপারটা ছিল না, বাঘের চামড়ার দাম এত ছিল না। এমন কি হ্-বছর আগেও না। এখন এটা একটা বড় অর্থকরী ব্যবসায়। এখন স্থযোগ কেমন করে হয়? আমি তো উত্তর বাংলায় থাকি সেখানে এখনো কিছু বন্ধ প্রাণী টিকে আছে সে হছে জলদাপাড়া গেম্ স্থাংচুয়ারী। সেটা একটা সংরক্ষিত বনাঞ্চল যেখানে ট্যুরিষ্ট লঙ্ক আছে; গরু মারা সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সেথানেও ট্যুরিষ্ট লঙ্ক আছে। প্রতি বংসর ঐ সমস্ত বনাঞ্চল বাঘ দেখতে হাতী দেখতে বিভিন্ন দেশ থেকে বিদেশী পর্যাটকর। আসেন। এতে করে আমাদের বহু বৈদেশিক মূদ্য আয় হয়।

#### [ 5-40-5-50 p.m. ]

এই থেকে আমাদের বৈদেশিক মূদ্রা আয় হয়। এক দিকে দৃঞ্চ নদী অথাৎ ভূটানের যেটা দরজা, পাশেই আমাদের হাসিমারা এয়ার বেদ, আরু তার পাশেই জলদাপাড়া গেম স্থানকচয়ারী এতে বন্য প্রাণীদের পোর্চিং এর স্থযোগটা কোথায় ? প্রথম স্থযোগ করে দেয় যারা এখানে রক্ষক আছে। আপুনি অসম্ভই ১বেন না মন্ত্রিমহাশ্যু, যদিও এটা সতাবে আত্রকে বন অঞ্চলে বনা প্রাণীদের রক্ষা করা কঠিন। এইটা ঠিক বিধান সভায় বসে আপনাদের বোঝান যাবে না, মাইলের পর মাইল গভীর অরণ্যে রাতের অন্ধকারে বা দিনের বেলায় যারা শিকার করে তাদের পাহারা দিয়ে রাখা খব কঠিন। যেখানে গণ্ডার পোচিং ২তো, সেই জায়গ। মিলিটারী দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তবুও গণ্ডার মারা বন্ধ হয়নি। আমি কিছু দিন আগে আমার নিবাচন কেন্দ্রে গিয়েছিলাম, সেখানে কুড়িপাড়া বলে একটি ডিপ ফরেস্ট আছে। ওখানে গুনলাম তিনটি গণ্ডার গুলি থেয়ে আহত হয়ে ঐ বনে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গুলি করা হয়েছে তবুও তারা মরেনি সে কথা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে বলেছিলাম। আমাদের ওথানে ট্রাইবাল যারা চা-বাগানে কাজ করে, নাগপুরীয়া আদিবাসী ওদের বলে উত্ল, মুণ্ডা, মাওয়ালী, গোয়ালা—ওদের যে কাস্টম আছে--সামাজিক প্রথাতা হচ্ছে ওরা দল-বেধে জদলে শিকার করে কতগুলি নিদিষ্ট দিনে, যেমন ঘেউসি অর্থাৎ আমাদের কালীপুজার সময়, ফাগুয়া এই দোলের সময়। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করছি. যদি উনি মাস পোচিং দেখতে চান তাহলে আপনার মাধামে নিমন্ত্রণ রইল। উনি দেখতে পাবেন হাজার হাজার লোক—পোচাস জন্দলে চুকে বিট করে পোচিং করে। যে বিট করা হয় ওকে বলা হয় শিকার বিট, ওরা শিকারকে বীট করে শিকার করে। অর্থাৎ যারা ভাল তীরন্দান্ত তারা তীর-ধহুক নিয়ে বদে থাকে আর দল বেধে লোক জগল বিরে আওয়াজ করে ঢোল বাজিয়ে ঐ যে শিকার তাকে তাভিয়ে আনে। কেমন করে সম্ভব হয় ? আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলচ্চি এখনও যে ফরেষ্ট্র সিসটেম আছে, অলিখিত বন আইন—বনের ব্যাপার তো, সেখানে দেদার প্রথা বলে একটি প্রথা আছে। ফরেপ্টে যে সমস্ত বিট বাবুরা আছেন রেনজারদ্ বাবুরা আছেন ডি, এফ, ও যাঁরা আছেন এরা ঐ যে আদিবাদী সম্প্রদায়ের লোক চা-বাগানে থাকেন ফরেষ্ঠ সংলগ্ন এলাকায়, তাদেরকে নিয়ে বিনা পয়সায় জঙ্গলের কাজ করিয়ে নেয়। একে বলা হয় দেদার প্রথা এবং প্রতি বছর হাজার হাজার মান্ত্র তারা এই যে দেদারী কাজ করে এর জন্য প্রসা পায় না, তার পান্ট। হিসাবে তাদের শিকার করতে দেওয়া হয় বেউদ্রির সময়, ঐ ফাগুয়ার সময় এবং তাদেরকে বনের থেকে কাঁঠ কুড়িয়ে আনতে দেওয়া হয়। একটা সময় ছিল যথন উত্তর বাংলার এবং আসামের চা বাগানের যে সমস্ত ইউরোপিয়ান ম্যানেজাররা থাকতেন তাঁরা শিকার করতেন, একেবারে

ালাও বাবন্তা ছিল, কারণ ওদেরই তো রাছত ছিল। আর ছিল রাজা-মহারাজারা। আমি ্চাটো বেলায় দেখেছি কুচবিহারের মহারাজ্য ক্যাম্প ক্রতেন, করে শিকার করতেন। কিন্ত 📤 ভাষের দিন চলে গিয়েছে। ইউবোপিয়ান ম্যানেজাররা তারা দেশে চলে গিয়েছে—হোমে চলে গ্রিয়েছে। এখন আমাদের দেশী সাহের, আমি কার্ত্তনাম করতে চাইলা, আমি কয়েকজন অফিলারকে জানি এই রাইটার্গ এ আছেন, কিছু রিটায়ার করে গিয়েছেন। আমা**দের উত্তর** উদ্ভৱবাংলায় বিভিন্ন ইমপটেণ্ট পোষ্ট আছে বেমন এম,পি.,ডি. এম এদেরকে মনোরঞ্জন করার জন্য বিভিন্ন সংব্ৰহ্ণিত বন যেথানে একটি পাৰী মাৱলে জেল হয় আইন আছে। অবশ্য যাদের কথা বলচি তারা গণ্ডার মারে না, তারা হরিণ মারে। এবং এদের মনোরঞ্চনের জন্ম বিভিন্ন রক্ম বাবস্থা আছে। দেখানে বেই হাউদ আছে, হাই অফি দিয়্যালর। দেখানে দেই দমন্ত জায়গায় যায়। স্থার আপুনি জানেন চীনের সঙ্গে লড।ইয়ের পরে উত্তরবঙ্গে তরাইন ডয়াস এলাকা এবং শিলিগুড়ি পশ্চিমপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত বহু মিলিটারী ক্যাম্প হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট গড়ে উঠেছে। সেখানে বল্ল প্রাণী শেব হয়ে গেছে এর বড কারণ সেধানে যারা আছে তারা তাদের মলচ্চেদ করে দিছে। আমি যে কথা দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে বন্স পশু পক্ষী সংবক্ষণের জন্ম আইন তো আগে ছিল। এথানে যে প্রস্তাব এনেছেন যে ৫০০ টাকা জরিমানা, ৬ মাসের জেল তাতে সরষের মধ্যে ভূত যে রয়েছে সেই সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবেন কি করে। আজকে ফরেষ্ট্র ডিপার্টমেণ্টে কি অবস্থা চলছে - সেখানে বনের যে আইন রয়েছে তাতে জগল রুল চলছে। আজকে সেই ভূত ছাড়াতে হবে তবে বক্ত প্রাণী সংরক্ষিত হবে। এখনও সময় আছে, বহু পক্ষী আছে গণ্ডার আছে সাইবেরিয়া থেকে হাঁস আদে এণ্ডলিকে আমরা এখনও ঠিকমত যদি সংবক্ষণ করতে পারি তাহলে অনেক কিছু আমরা ফিবে পাবো। ঞীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তর দেবার আগে আমি কালকের মত

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তর দেবার আগে আমি কালকের মত ভুল করতে চাই না, কিছু বলে নিতে চাই। স্থার, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের দলের থেকে আমর। কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি নি। এবং আপনার মারফং আমি জানাছি যে আমরা ভোটে অংশ গ্রহণ করবো না। কারণ একদিকে আমরা চাই বক্স প্রাণী সংরক্ষিত আইন হোক। আর একদিকে আমরা চাই না যে আমাদের যে ক্ষমতা আছে ভাগচাযী যেমন মালিকের কাছে ক্ষমতা সারেণ্ডার করে তেমনি আমরা ক্ষমতা সারেণ্ডার করবো। সেইজক্ম আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি নি। অবশ্য আলোচনা ভাল হয়েছে তবে এই পশু পক্ষী ব্যাপারে যে ক্ষমতা সারেণ্ডার করা হছে তাতে আমাদের আপত্তি আছে বলে আমরা এর পক্ষে কি বিপক্ষে ভোট দেবো না। অথ্য আমরা চাই যে বক্স প্রাণী সংরক্ষিত হওয়া দরকার।

শীসীতানাথ মাহাতে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আগতকে বন্য পশু পর্ক্ষী সংবক্ষণের জন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে এবং এই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে যে সমস্ত মাননীয় সদস্ত আলোচনা করলেন তাতে এটা স্পষ্ট উঠেছে এবং সকলে এই প্রস্তাবে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন।

### [ 5-50---6-00 p,m.]

৩ধৃ তাই নয়, তার। প্রত্যেকে এই প্রস্তাবকে অস্তরের সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছেন। সেজনা
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাছি। অপর দিকে

আমাদের প্রাক্ষেয় বিশ্বনাথবাব যে প্রাপ্ন তলেছেন, এই প্রাপ্ন অবখ্য শুধ এই প্রান্তাবের ক্ষেত্রেই প্রায়োজ্য নয়। তিনি গতকালও এই প্রস্তাব তলেছিলেন, আমি অবশ্য সে সম্পর্কে বেশী কিছ বলবো না। তবে এই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাব সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হওয়ার যে যৌক্তিকতা যে সার্থকতা আছে আমি সে সম্পর্কে ৩৪ ছ'একটি কথা বলতে চাই। আপনারা সকলে জানেন যে বন্য পশু এবং পক্ষী এরা থাকে প্রকৃতির দেওয়া স্থানে। কোন এক জায়গায় কেউ এদের আবদ্ধ করে রাথতে পারে নায়দি না 'এদের দিতে পারা যায় প্রকৃত পরিবেশ। আপনারা জানেন যে এমন ধরনের পক্ষী আছে, যারা দিজন ট দিজন স্থান পরিত্যাগ করে। যেদব পক্ষী জলে বিচরণ করে, জলে বাস করে তাদের কাছে কোন দেশের একটা সীমা রেখা প্রযোজানয়। তারা এই পথিবীর যেখানে তাদের বসবাদের পরিবেশ পাবে সেখানে তারা চলে যাবে। তারা মানবে না কোন রাজ্য, কোন রাষ্ট্রের সীমা রেধার বন্ধন। অপর দিকে পশুদের পক্ষেও এই নীতি থাটে। তারা বেখানে জন্ধল আছে, বেখানে তাদের থাকার পরিবেশ আছে, বেখানে তাদের বসবাস করার উপযক্ত ব্যবন্তা আছে তারা দেইস্ব জায়গায় চলে যায় মাহুযের আয়তের বাইরে। কাজেই আমার মনে হয় এ যে দষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যে মানবিকতা নিয়ে আজকে আমরা বন্য পশুও পক্ষী সংরক্ষণের জন্য প্রস্থাব এনেছি দর্বভারতীয় ভিত্তিতে, এর যে একটা সাইন করবার প্রয়োজনীয়তা আছে দে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি বলতে চাই, আজ আমাদের মাননীয় সদস্তগণ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাঁরা আজকে আমাদের জীবজগতের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেচেন, সেজনা আমি হাউদের সকল সদস্যকে ধনাবাদ জানাচ্চি এবং এই বলে আপনাদের সকলকে আমি আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The motion of Shri Sitaram Mahato that whereas the Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the protection of wild animals and birds and for all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto:

And whereas the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 20 (Protection of wild animals and birds) of List II of the Seventh Schedule to the

Constitution of India:

And whereas Parliament has no power to make laws for the States with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India;

And whereas it appears to the Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of West Bengal by Parliament by

law :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Constitution of India, the Assembly hereby resolves that the protection of wild animals and birds and all matters connected therewith of ancillary and incidential thereto should be regulated in the State of West Bengal by Parliament by law.

was then put and agreed to.

1 . . . .

#### Motion under Rule 185

Shemati Ila Mitra: Mr Deputy Speaker, Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that appropriate authorities should be urged upon for according diplomatic recognition to and for establishing diplomatic relations

with, the Germa Democration Republic and the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam.

ন্ত্ৰীক্সমী ইলা মিনে: মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আমি এখানে যে প্রস্তাব উপব্লিত করেছি অক্তিণ ভিষেৎনামের অস্তায়ী বিপ্লবী সুবুকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্ম জার্মান গণতান্ত্রিক সুবুকারকে পুর্ণ কটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার জন্ম এই বিধানসভায় স্বস্মতিক্রমে প্রস্থাব পাশ করে ভারত সুৰুকাৰের কাছে অন্নবোধ জানানো হোক যে তাদের যেন পূর্ণ কটনৈতিক স্বীকৃতি এখনই দেওয়া হয়, এই প্রস্তাব আমি এথানে মুভ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভিয়েৎনামে মার্কিন সামাজাবাদ যে বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে তাকে নিন্দা করার উপযক্ত ভাষা আমাদের নেই। . প্রাগণের এই অবৈধ অভিযানের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ স্বাঙ্গীন ঐকামত তারা প্রকাশ করেছেন। আমাদের এই রাজ্যে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী, যুব সংঘ, যুব কংগ্রেস সকলে মিলে 🎤 নীব কোধ এবং ঘণা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী এবং বিশেষ করে ধর সমাজের ক্রোধ মার্কিন সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিশ্বট হয়ে উঠেছে। বাংশাদেশ ্রমন পশ্চিমবাংলার সমস্ত মাফুষের কাছে অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল তেমনি করে ভিরেৎনামও আজকে সারা পশ্চিমবাংলার মান্তবের অকুষ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। আজকে আমাদের রাজ্যে এমন একটা গণ সংগঠন বা সংস্থা নেই, যার কণ্ঠ এই মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর অভিযানের বিক্লে সেচ্চার নয়। কাজেই পশ্চিমবাংলার বিধানসভা আমার এই প্রস্তাব যদি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন তাহলেই পশ্চিমবাংলার সর্বসাধারণ মাস্তবের কথা তার মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হবে। এথানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাকিন সাঘাঙাবাদী সামবিক চক্র যেরকম আরুমন করেছিল ঠিক তেমনিভাবে উত্তর ভিয়েৎনামের স্বাধীন সমাগতাম্বিক সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিম 🕏 শ্রাজাবাদী সামরিকচক্র আক্রমণ চালিয়েছে। উত্তর ভিয়েংনামের অপরাধ—বাংলাদেশের সংগ্রামের সমন্ত্র ভারতবর্গ যেমন তাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিল তেমনি করে উত্তর ভিয়েৎনাম দরকার দক্ষিণ ভিয়েংনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম-এর বিপ্রবী দরকারকে দাহায্য কয়ছেন। কাজেই গোটা ভিয়েৎনামের সভে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৈপ্লবিক সরকারের আত্মিক যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট দেকথা বোধ হয় বলে দেবার দরকার নেই। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই কথা নিশ্চয়ই এখানে উল্লেখ করা যায় যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অন্তার্য্যা গণতাপ্তিক সরকার ইতিমধ্যেই ভারত সরকার-এর জাতীয় স্বীকৃতি বেসরকারীভাবে লাভ করেছে। কিছদিন আগে মাদাম বিনকে সরকারীভাবে ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারতবর্ষের বেসরকারী জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। স্মতরাং আত্রকে এমন কোন কারণ নেই যে কেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্রবী সরকারকে পূর্ণ সরকারী কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে ন৷—অতীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিন এই দাবী জানিয়ে বিধানসভা থেকে স্প্রস্মতিক্রনে প্রস্তাব আমরা পাশ 🧝 ক্ষেছিলাম ভারত সরকারকে 'অহুরোধ জানিয়ে যে বাংলাদেশের অহায়ী সরকারকে স্বীক্ষতিদান ক্যা হোক, তেমনি করে আজকে কেন আমরা বিধানসভা থেকে দক্ষিণ ভিয়েংনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে পূর্ব কটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক, এই দাবা এখানে কেন করবো না? দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে ঘটনা ঘটছে দে কথা আপনারা সকলেই জানেন। দক্ষিণ ভিড়েৎনামের মক্তি যোদ্ধারা যে এক অবিচল সংগ্রাম করছেন সে কথা আপনারা জানেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে मुक्ति मংগ্রাম সাজকে আর শুধু তাদের মধ্যেই দীমধবদ্ধ নয়, তাদের পাশে আছে উত্তর ভিরেৎনাম, ু তাদের পালে আছে সোভিয়েং রাশিয়া, তাদের পালে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ, রুষক সমাজ, শ্রমিক শ্রেণী, যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, শ্রমজীবী মান্ত্র।

[6-00-6-10 p.m.]

আমরা একথা যুবরাজ নিকসনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামরিক 🛊 যামের উপর নির্ভর করে ভিয়েতনামের যুদ্ধে হস্তাক্ষেপ করতে চার, তার হেস্তানেন্ড করতে চার তাহলে উপযুক্ত জ্বাব সে পাবে। তাই ভারত সরকারের নিকট আমরা দাবী করি, ভারত সরকার অবিলয়ে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুন। সারা ভারতবর্ষের মাত্রয় বেমন ঐতিহ্যময় সংগ্রাম করেছে তেমনি এখানেও তার নেত্ত্ব ভারত সরকার দিক। আমরা দাবী করি ভারত সরকার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এমন চাপ স্বষ্টি করুন যাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েৎনামে বোনা বৰ্ষণ বন্ধ করে। সমস্ত শক্তি নিষে এমন চাপ স্পষ্ট করুন যার মধ্যে দিয়ে মার্কিন সামাজাবাদ বাধ্য হয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লরী সরকারের সাত দফা প্রস্থাব মেনে নিতে। আমরা দাবা করি, ভারত সরকার এখনই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্রবী সরকারকে পর্ণ কটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে মাকিন সাত্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসন নীতি তার বিরুদ্ধে সম্চিত জবাব দিন। মানন্য উপাধাক মহাশার, ভিয়েতনামে পার্মাণ্রিক আক্রমণ চলবে আরু পশ্চিম্বাংলার মান্ত্র নিশ্চেই হয়ে বসে **থাকবে** এটা হতে পারে না। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় যেমন সারা ভারতব্যে তথা পশ্চিমবাংলায় দলমত নির্বিশেষে ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুন জলেছিল আজকে আমি মনে করি সেই ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুন সেইভাবে জ্বলে উঠছে। আজকে সারা পৃথিবী জ্বতে সামাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্ম যে লভাই স্কুলু হযেছে ভারত সরকার দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্তায়ী বিপ্লবী সরকারকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে সেই গৌরবময় সংগ্রামের অংশীদার হোন এই দাবী আমরা করছি। মাননীয় উপাধাক মহাশয়, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে এথনও কেন পূর্ণ কুটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে ন। তার কারণ আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। গত বিশ্বযুদ্ধের **ফলে** ছই জার্মানীর উৎপত্তি হয়েছে। একথা জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলি ব্রাণ্টও আজকে স্বীকার না করে পারেন না। ভারত সরকারের সঙ্গে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের পূর্ণ কূটনেতিক সম্পর্ক আছে। জামান গণতাঞ্চিক সরকারের সঙ্গেও ভারতের বন্ধুত্ব, পূর্ব সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে কি কারণ থাকতে পারে যার জন্ম জামান গণতান্ত্রিক সরকারকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীক্বতি ভারত এখনও দিতে পারছেন ? জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারের সধে ভারতের বন্ধুর ও সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে এবং কনম্মলেট পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারের যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে তারমধ্যে দিয়ে ভারতের অর্থনীতির বিকাশ লাভজনক হচ্ছে বলে প্রমাণিত হয়েছে বার বার। তা সত্তেও কেন জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারকে পূর্ণ কুটনৈতিক স্বীকৃতি এখনও দেওয়া হচ্ছে না আমরা জানি না। তবে কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই যে বাধা এই বাধা বিষয়গত? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রানে ভারতবর্ষ যথন সমর্থন করেছিল তথন মার্কিন সামাজ্যবাদ তার তথাক্থিত সাহায্য বন্ধ করেছিল বলে কি ভারত সরকার তার নৈতিক ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য থেকে বিরত হয়েছিল ? সে তো আমরা দেখিনি। জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক বর্তমান এবং আন্তর্জাতিক আইনে যার অন্তিত্ব আজকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না তার সঙ্গে ভারতের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে যদি কোন বিশেষ দেশ ভারতকে তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে তাখলে কি ভারত সরকার তার সেই জাতীয় কর্তব্য থেকে বিরত হবে ১ নীতি এখন স্বনির্ভরতা একথা আমরা সকলেই জানি। জার্মান প্রজাতম্ব সরকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোঞ্জিতা আমাদের আছে। সমন্ত সমাজতীল্লিক রাষ্ট্রের সঙ্গেও আমাদের সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক র্যেছে। স্থতরাং এক্থা বলা যায় নায়ে অর্থ নৈতিক কারণে আজকে জার্মান

প্রণতান্ত্রিক স্বকারকে ভারত স্রকার পর্ণ কটুনৈতিক স্বীকৃতি। দিতে পার্ছেন না। আম্বা জানি এবং একথা বার বার ঘোষিত হয়েছে যে ভারতের ঘোষিত লক্ষ্য সমাজ্ঞতন্ত্র। জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ত্রুটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আভ যাঁরো ভার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারী পদে অধিষ্ঠিত তাঁরো হিটলারের ফ্যাদিবাদের বিক্দে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হিটলারের সামরিক ্ত্র বিধ্বস্থ হবাব পর আ হর্জ:তিক আইন অফুদারে জার্মান গণতাল্লিক রাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর মাননীয় উপাধাক্ষ নহাশ্য আপনি ছানেন ২৭ বছর কেটে গেছে, এই ২৭ বছরে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রভাততে শিল্প ক্রমিতে যে বিশাষ্ক্র অপ্রগতি হয়েছে সেক্গা সকলেই ভানেন। সেথানে **এথ**ন পূর্ব পালি বিবাজ কর্ছে সেক্থা সকলেই জানেন। স্নতবাং নৈতিক অথবা বৈষ্মিক এমন কোন কারণ নেই যারজন্ম ভারত সরকার এথনই জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারকে পূর্ণ কুটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে পাবেন না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশ্য, আমার এই প্রস্তাব যদি স্বসন্মতিক্রমে এপানে পাশ হয় তার মানে এই নয় যে ভারত সরকারের প্রতি আমর। কোন রকম কটাক্ষ করাছি। অতীতে এর নত্তীর আছে। বাংকে ছাতীয়করণ প্রথার এনে স্বস্মতিক্রমে আমরা পাশ করেছি, ভারত সুৰকাৰকে অনুৱোগ জানিষ্টেছি যে সেই ব্যাস্ক জাতীয়কৰণ আইন পাশ কৰা হোক। অতীতে নজীর আছে ১৯৬৯ দালে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্ম আমরা দর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করেছি। ১৯৭১ লালে আমতী গাঁতা মুখার্জী প্রস্তাব এনেছিলেন যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্তায়ী বিপ্লবী সরকারকে এথনই পূর্ণ কটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং তা কংগ্রেস, আমরা এবং আরো যাঁরো ছিলেন সকলেই সর্বস্মতিক্রমে প্রস্থাব পাশ করেছি। কাজেই আমরা যদি এই প্রস্থাব এথানে পাশ করি তাহলে তাতে কেন্দ্রীয় সরকাবের হাতকে আমরা শক্তিশালী করব। আশাকরি এই বিষয়ে কোন ভুল বোঝাব্রির অবকাশ থাক্বে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি ভারত স্বকার একদিন না একদিন জার্মান গণতাল্পিক প্রজাতন্ত্রকে পুর্ণ কুটনৈতিক স্বীকৃতি দেবেন। কিন্তু আজ আমেরিকা যুক্তরাই যুখন সেই দেশের পক্ষে বছ বিত্রিকত বাংলাদেশের সভে কুটনৈতিক। সম্পর্ক স্থাপন করলেন তথন এই মুগর্তে জামান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ ভিষেত্নানের অস্তায়ী বিপ্লবী সরকারের সংগে ভারত সরকার যদি কটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করেন তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা ক্ষাহ্রে, আমাদের বন্ধ রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মনে ভারতের উপনিবেশবাদের বিরোধিতা সম্পর্কে, তার গভারতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে। তার চেয়েও বড় কথা এই যে যদি এখনও ছই দেশের সরকারকে পুর্ণ স্বীক্ষতি না দেওয়া হয় তাহলে ভারত সরকারের সংগে ভারতের জনগণের আাত্মিক যে যোগ সেটা ক্ষেপ্ত হচ্ছে। স্বশোষে এই কথা বলতে চাই এই বীকৃতির ফলে আমাদের প্রবাষ্ট্র নীতির সংগতভাবে প্রতিফলন হবে। তাই দাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধান সভার প্রতিট সদস্থের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে মার্কিন সামাজ্যবাদের বিক্লন্ধে যে সংগ্রাম, যে ঐতিহ্ন ভারতবর্ধ ইতিপুর্বে লাভ করেছে সেই ঐতিহাকে অনুসরণ করুন, বিশ্বজোড়া সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ যে সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সেই লচাইয়ের অংশীদার হোন ভারত সরকার এবং এথনই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং দক্ষিণ ভিষেত্নামের অস্বায়ী বিপ্লবী সরকারকে পুর্ণ কুটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে সেই এতিফ অমুসরণ করুন এই কথা বলে আমি আমার প্রস্তাব এখানে মুভ করলাম।

Mr. Deputy Speaker: There are two amendments to the motion. They are in order. I now request Shri Humar Dipti Sen Gupta to move his amendment.

শ্রীকুমার দিপ্তী সেনগুপ্ত: মি: ডেপুটি স্পীকার স্থার, আমাদের সর্বজন শ্রন্ধের শ্রীমতী মিত্র যে প্রস্তাব আমাদের House-এর সামনে এনেছেন নৈতিক দিক থেকে আমি তাকে সম্পূর্ভাবে সমর্থন করি। একথা আজ অনস্বীকার্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র South Vietnam-এর উপর অত্যাচার, অনাচার, নিপীড়ন ও লুঠনের steam roller চালাছে। কিন্তু একে চিরকালের মত শুক্ত করে দিতে হবে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যধর্ম যারা জানেন তাঁরা নিশ্চম স্বীকার কর্বনে বে যেথানেই নিপাড়ন, শোষণ সেথানেই আমাদের কল্যান হন্ত প্রসারিত হয়েছে তিনি আগ্রিক যোগাযোগের কথা বলেছেন। আমি তাঁকে বলতে চাই ১৯০৯ সালে নেতার্থী স্কভাষ্চক্র বস্থ্যন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন সে সময় ..

Mr. Deputy Speaker: Mr Sen Gupta, do you want to move your amendment?

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Yes, sir.

Mr. Deputy Speaker: If so, please move the amendment first and then speak.

Shri Kumar Dipti Sen Gupta: Sir, I beg to move that (i) in line 2, for the words "appropriate authorities," the words "Central Government" be substituted; and

(ii) in line 4, after the words "Government of South Vietnam", the words "at such time as the Central Government considers appropriate" be added.

১৯৩৯ সালে যথন স্মভাষ্ট্র বস্তু কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সে সময় যথন জাপানের বিরুদ্ধে চীন আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তথন ডাং কোটনিশের নেত্তে স্বাধানতা সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্ম তিনি একটি Medical Mission পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র ঘাঁরা তাঁরা জানেন the great dictator General Franco যথন স্পানিশ লোকেদের উপর নিপীডন চলছিল তথন দেখানে International Volunteers গিয়েছিল তাদের পাশে দাঁডিয়েছিলেন আনাদের মজিকামী নেতা পঞ্জিত ছত্তব লাল নৈত্তক। বিশ্ববন্দিত পিতা হোন-চি-মিন্ও স্বীকার করেছেন আমর। বিপ্লবীরা প্রেরদা পেয়েছি মহাত্মাগান্ধীর কাছ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যথন স্থাপ্ত হয় তথন বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রন্থলিত হয় বার্মা থেকে ভিয়েৎনাম পর্যন্ত। সেই উৎসাহ উজ্জীবিত করে আমাদের ভারতবর্ষের লোককে। একে দেশবন্ধর ভাষায় বলতে ২য় Prince among patriots, lion among revolutionaries. সূত্রাং Mrs. Mitra-কে একথা বলতে পারি আমাদের ভারতবর্ষের এটাই ধর্ম যেথানে অত্যাচার, নিপীড়ন হচ্ছে, বিশ্বে যেথানে বিজোহ হচ্ছে দেখানেই তাদের পাশে আমরা দাঁড়াব। যেমন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম বাংলাদেশের ব্যাপারে। ছটো মৌলিক প্রশ্ন এখানে এসে গেছে। আজ তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে তিনি appropriate authorities-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই appropriate authorities কে আমাদের বন্ধদেশ। কিন্তু তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। আমাদের appropriate authorities Mr. Kosigin, Russia-কে D.M.K. certificate দিছেন, এমন কি হঠাৎ রাজাগোপাচারী পর্যন্ত তিনি এখন বাশিয়াকে certificate দিছেন। স্বতরাং পরিষার ভাষায় Appropriate authorities Central Government ছাড়া কেউ নয়। এটা যদি জানতে চাই তাহলে আমাদের constitute-এ কি ধারা বর্ণিত আছে সেটা দেপতে হবে। সেধানে বলা আছে List I, Union List olduse 10, Foreign Affairs-all matters which bring the Union into relation with any foreign country and this is absolutely a matter which controls



relationship between foreign countries and India. সুত্রাং কনস্টিট্উস্ন অমুধ্যী ভামবা বাধ্য এটা মেনে নিতে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া আমাদের এখানে কিছ করণীয় 🛥 নেই। তা যদি হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার করবেন কাজ তাকেই ছেডে দিতে হবে উপযক্ত সময়ের জন্ম। যারজন্ম আমি এচাপ্রোপিয়েট কথাটা ব্যবহার করেছি। যে কাজ করবে লার সেই স্বাধীনতা থাকা উচিৎ কথন করতে হবে এবং তার উপর কোন ইনজাংশান, ক্ষান্ত্রকশান বা ম্যানডেট দেওয়া উচিত নয়। এটা ইনট্যারকাশকাল বিলেশনিসের ব্যাপার এবং আপুনি জানেন এটা গভর্ণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। যদি বাংলাদেশের উদাহরণ দিই তাহলে সমস্য জিনিষ্টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রদ্ধের অজয় কমায় মুখাজীর নেত্তে যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম কমিটি সংগঠিত হয়েছিল আমি তার একজন সাধারণ কর্মী ছিলাম। আমি বহু সি, পি, আই কর্মার সঙ্গে কাজ করেছি। দিনের প্র দিন, রাতের প্র রাত, জীবনের ঝাকি নিয়ে, এমনকি জীবন বিদর্জন হতে পারতো এইরকম ঝ'কি নিয়ে সি, পি, আই ক্মাদের সঙ্গৈ আমরা ্র্বিন্যাগে কাজ করেছি। আজকের মন্ত্রী জ্বনাল আবেদীন সাহেব সভোগ রায় কিংবা অকন নৈত্র— এরাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর ছিলেন চির নবীন, চির বিলবী যাঁকে আমরা প্রকা করি সেই ডেপ্রটি স্পীকার শ্রী হরিদাস্যানত যাঁকে ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল রটিশ গ্যালগুস ্থকে, যাঁকে বাচাবার ভক্ত আমরণ অনশন কবতে হয়েছিল এই কলকাতা শহরে এবং সমস্ত ভারতবর্ষে উদ্ধান রেভুলেনশারি অবস্থা সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাই আঞ্জতাঁকে আমরা এখানে ডেপুটী স্পীকার হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। আপনার। আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেদিন যেদিন পুৰু বুল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লক্ষ্ণ লক্ষ্যান্তৰ একট আশ্রয়ের জন্ত এখানে ছটে আসছিল তথন গশ্চিমবঞ্গবাসী তাদের জন্দন রোধ করতে পারে নি। তারা নিজেরা থেতে পায়নি। না থেতে প্রেও কিন্তু তারা তথন ভাবে নি আমরা এখন খাবো, কাউকে থেতে দেবো না। সেদিন ছাত্র স্মাজ, যুব সমাজ, এক সি, পি, এম বাদে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়, বেদনা মন্ত্র হয়ে উঠেছিল, আমরা তাতে মনে করেছিলাম আজই এখনই কেন রেকগনিজেশান দেওয়া হচ্ছে ন।। রেকগনিজেশান চাই, চাই, চাই। কলকাতা শহয়ে বত প্রসেদান হয়েছে, গ্রামে বর প্রসেষান হয়েছে, দেদিন আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছিল, তাহলে কি হল, এই যে এক কোটি লোক এমে গেলো, রেকগনিজেশান আসছে না, অন্ত দেওয়া হচ্ছে না, বুমেছিলেন একমাত্র সি. পি. এম কি ব্রেছিলেন তা তাঁরাই জানেন, আর ভগবানই জানেন, কিন্তু বলেছিলেন ইন্দিরা ইয়াইয়।—এক হাম, ভলো মাত, ভলো মাত। একথা সবাই ব্যোছিলেন যে ভারতবর্ষের যদি সবাই ধ্বংস হয়ে যায়, সেও সত্যা, তবু মেনে নেবো, তবু বাংলাদেশের উপর অত্যাচার স্থা করবো না। স্কুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতিতে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা বাস্ত হয়ে পড়েছিলাম। 🔔 একথা সত্যি যে আমাদের নেতা এশিয়ার নৃতন স্থ্য ইন্দিরা গান্ধীর উপর নাঝে নাঝে আতা মামরা রাখতে পারছিলাম না। একথা আমি স্থাকার করছি আমি পারি নি। স্রভরাং তগনই ্যদি বলা হত. যেটা আজকে মিদেস ইলা মিত্র বলছেন, এখন নয় কেন, তিনি কি করে জানলেন কালকে স্বীকৃতি হবে না, মিসেস ইলা মিত্র কি করে জানলেন এ্যাপ্রোট কথাটা যদি থাকে তাহলে পরশু দিন স্বীকৃতি হবে না. মিসেস ইলা মিত্র কি করে জানলেন পনেরো দিনের মধে। স্বীকৃতি হবে না। ছেড়ে দিতে হবে তাদেরকে যারা এই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এই কথাটা বলার কারণ যে একথাটা বুঝাতে হবে যে এর মধ্যে কতগুলো জিনিষ আছে, কতকগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য রয়ে গিয়েছে যার মধ্যে ভারত সরকার কাজ করে চলেছেন এবং সেটা করছেন আমাদের মহান সোভিয়েট দেশের সঙ্গে যোগহত রেখে। ্, পরম পরম বন্ধ ইন্দো-সোভিয়েত যে টিটি হয়েছিল সেই ইন্দে-সোভিয়েত টিটিতে আমরাকি কি পেয়েছি?

[3rd May

ষামরা ইন্দো-সোভিয়েত টি টিতে পেয়েছি ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ। "The Soviet Union will support Bangla Desh if the movement does not lose credibility. Its first preference would be that demoratic civilian rule should be set up in Pakistan, replacing military dictatorship and that it should respect and accommodate the aspirations of the people of its eastern wing. তারপর It is also pressing India and with added success because of the boldly sympathetic stand it has taken towards the Bangla Desh movement not to take any irreversible step while these efforts continue. But if these efforts fail and the movement proves that there is a viability in it and it can prevail with some outside help, then the Sovie Union will not restrain India from helping Bangla Desh to resist the terror of the army."....Indo-Soviet Treaty. এই ইন্দো-সোভিয়েত টি টির যে ধাবা জলি আপনার কাডে

স্থার আমার একট টাইন লাগবে, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি।

শ্রীমাতি ইলা মিতঃ স্থার, এই মোশানটা টাইমলি নাহলে পাশ করা যাবে না, আমবা পাশ করতে চাই। এই ব্যাপারে যে কল আছে তা আপনি একটু দেখে নেবেন। কলেব দিকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটু দৃষ্টি দেবেন।

**একুমারদীপ্তি লেনগুপ্তঃ** নাউ দিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের যে সংযত কব। হয়ে ছিল রাশিয়া সেদিন যে সংঘত করেছিল ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষকে সে সেদিন এগোতে দেয়নি বা আমরা মনে করেছিলাম যে এগোতে দেয়নি এর বহু কদর্থ হয়েছে। এই কলকাতা শহরে সি-পি. আই-এর বিরুদ্ধে কমিউনিই পার্টির বিরুদ্ধে এবং রাশিষার বিক্তম্ব, কোসিগিনের বিরুদ্ধে এবং গ্রাম বাংলাতেও একই কথা বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষ যদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ভারতবর্ষকে রাশিয়া এসে সংঘত করেছিল। আজকে মিসেস ইলা মিত্র—আপান একট চিন্তা করুন সেদিন 🌱 যদি আমরা প্রথম দিনে রিকগ নিসন দিয়ে যদে নেমে যেতাম তাহলে কি আমরা যে সফলতা লাভ করেছি, বিশ্ববাদীর কাছে যে আদর্শ স্থাপন করেছি, আমেরিকা এবং চীনের মত ছটো পাওয়ার-ফুল কানটি কে এবং সেভেন্থ ফ্লিটকে কাগজের নৌকায় পর্যবসিত করতে পেরেছি এটাকে কি আমাদের পক্ষে করা সহুব হত ৷ স্তুরাং যদি প্রয়োজন হওয়ার ওপর ভার দেওয়া হচ্ছে তার ওপর দায়িত্বটুকু ছেড়ে দিতে হবে। এ ছাড়া সাউথ ভিয়েৎনামের ব্যাপারে কতকগুলি অন্তধ্রণের কমপ্লিকেশন, কতুকগুলি প্রাণকটিকাল ডিফিক্যালটিজ আছে। যে চানের পৃথিবীর নিপাড়িত জনগণেয় নেতত্ত দেবার কথা ছিল—যেপানে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে দেখানে তারা বিশ্বাস্থাতকতা ক্রেচেন এই চীন আভ সাউথ ভিয়েৎনামের মধ্যে এথানে একটা পাওয়ার ব্লক সৃষ্টি করেছে। আমি সেই পাওয়ার ব্লকের কথা উল্লেখ করবো এবং এই পাওয়ার ব্লক হবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মত বিরাট দেশ যার শক্তি বলুন, সামর্থ্য বলুন সবচেয়ে বেশী সেও বিত্রত অমুভব করচে যারজন্ত আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সাউপ ভিষেৎনামের ব্যাপারে কি দেখছি ? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দাউথ ইষ্ট এশিয়াতে কমিউনিজ্ঞাের একটা সামিট কনফারেন্দ করা হয়েছে, আর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? সেধানে দেখতে পাচ্ছি Three forces are working there. সেধানে তিনটে ফোর্স কাজ করছে। একটা হল first China, Second, the Communist personality aggregated Hanoi which for all that it was Communist was suspicious of China. হ্যানয়কে যারা সমর্থন করে এই ধরনের যেসব কমিউনিষ্ট আছে তারাও চায়না সম্বন্ধে দাসপিসাস। সেথানেও একটা কোর্স ওয়ার্ক করছে। আর একটা করছে The areas which were anti-communist in varying degrees.

সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নাই, তাহলে আমরা সেখানে দেখতে পাঞ্চি যে চীন ও সাউথ ভিয়েংনামের ন্যার ইনভললবড। এই চীন যেথানে আছে এবং রাশিয়ার সেথানে একটা ফ্রি হ্যাপ্ত নাই। সেখানে কোনরকমে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা এ 🏓 সম্বন্ধে আমাদের একটা ওয়ানিং দেওয়া আছে। "The area is of far bigger consequence for India. Any equation which develops here between the USA and China, whether benign or malignant, may interest and affect the Soviet Union." এই যে সেবিছয়েট ইউনিয়নের অবস্থা, চায়না এবং ইউ, এম, এ, যে কাছাকাছি যাচ্ছে তারজন্ম যে অবস্থা হয়েছে নাতে ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে হঠাৎ কিছ করা সম্ভব নয়, "affect the Soviet Union, as it may India too, in the largest context of a global balance". 311-131 দাউও ভিষেৎনাম থেকে অনেক দৱে কিন্তু ইণ্ডিয়া নয়। "Soviet shores are too far to be washed by waves which may be released by South-East Asian politics, but - Midia's are not". স্কুতরাং এখানে আমাদের সাবধান হয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই. কোন গতি নেই। এবং একথা বলার আমার কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোভিয়েট-এর সঙ্গে যে টি টি আমাদের হয়েছে, যে প্যাক্ত আমাদের হয়েছে তাতে সোভিয়েট নন এগলায়েটনেট স্বাকার করে, ভারতবর্ষের যে নন-এ।লায়েনমেট পলিসি তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই পলিসিকে প্রশংসা করেছে। স্ততরাং আজকে সেথানে ট্রেডের প্রশ্ন আছে, পাওয়ার ব্যালেনেব প্র আছে, আর প্রশ্ন আছে নন-এালায়েনমেণ্টের। এছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা ২চ্ছে যে ইলা মিত্র বললেন যে সেভেন পয়েণ্ট প্রোগ্রাম ধরা হয়েছে. সেভেন পয়েণ্ট প্রোগ্রাম সাউথ ভিষেৎনামের উপর ধরা হয়েছে এবং ইণ্ডিয়া দেই সেভেন পয়েণ্ট প্রোগ্রামের উপর কাল করে বাচ্ছে রাশিয়ার সহযোগিতায়। স্বতরাং আমরা চপ করে বসে নাই। এর জন্স বাত ২বার কিছ 📥 নই। এই সেভেন পয়েণ্ট প্রোগ্রাম যদি আমরা সাক্ষেদ্য ল করতে পারি সোভিয়েটের সাহায়ে। তাহলে সেটা হবে পিসফুল সেটেলমেণ্ট। আজিকে মিসেস মিত্র কি মনে করেন যে এটা কি একটা কাগজের ব্যাপার। আমরা রেকগনিশন দিয়ে কি চপ করে বদে থাকবো? আমাদের কি তারপর আর কিছু করার নেই? রেকগনিশন দিয়ে একবার আমরা সমস্ত জীবন বলুন, ধন বলুন, সম্পদ বলুন বিপন্ন করেছিলাম কিছুদিন আগে বাংলা দেশের সময়, আজো যদি প্রয়োজন হয়, তা হয়ত আমাদের করতে হবে, আমরা পিছিয়ে যাবো না। স্বতরাং সেভেন পয়েন্ট প্রোগ্রাম হচ্চে আপঅন পিস্ফুল মিন্স। এটা না করে যদি আপনি এফুনি বেকগনিশন দেন যদি শাহি প্রতিষ্ঠা করার স্ত্রযোগ ন্ব দেন তাখলে যদি রেকগনিশন দিয়ে এটা যদি ভেদে যায় যেখানে চেঠা চলছে পথিবীতে শান্তি স্থাপন করার জন্ম-নিদেস ইলা মিএ জানেন কিনা ানিনা, আমি গানি যে রাশিয়াতে প্রোপাগেশন অব ওয়ার, যুদ্ধের কথা বলা একটা অপরাধ। রাশিয়া এতথানি 🕽 প্রোগ্রেসিভ কান্টি আজকের দিনে। স্থতরাং আজকে যদি সেভেন পয়েন্ট প্রোগ্রামের উপর, ভিত্তির উপর যদি আমরা স্লযোগ না দিই, এবং রাশিয়া এবং ইণ্ডিয়ার যে কথা দেট। হচ্ছে পিসফুল 🏲 সেটেলমেন্ট দিস ইজ দি একজাকি ল্যান্সয়েজ। They welcomed the recent Seven Point proposal of the Provisonal Revolutionery Government of South Vietnam as a concrete step forward which could form the basis of a preaceful political settlement. এথানে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে পিসফুল পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট। যদি আজকে ইঞ্জিয়। বেকগনিশন দিয়ে দেয় তাতে যদি এ পিস্ফল প্লিটিক্যাল সেটেল্মেন্ট না হয়ে যদি যদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা সাইথ ভিয়েৎনামের ক্ষতি করবো, না মঙ্গল করবো দেই প্রশ্ন আমি ্ মিসেস মিত্রর কাছে রাখছি। আর একটা কথা আমি বলবো যে ভার্মান ডিমোক্রাট্টিক বিপাবলিক

সম্বন্ধে এতথানি ভয়ের কিছু নেই। তার কারণ আমাদের মধ্যে একটা ট্রিট ধরনের হয়েছে। জার্মান ডিমোক্রাটিক রিপাবলিক রেজড্ এ লিগ্যাল অবজেকশন, এটা আজকের, অমৃত্রাজার পত্রিকা মে থার্ড-এর মধ্যে আমরা পাছি সেথানে একটা কমুনিকের কথা বলা আছে, This was supported in the statement made by a succession of Prime Ministers of India and in the IndoSoviet communique, dated may 20, 1965, which had declared that the existence of two independement entities—the Government of German Democratic Republic cannot be ignored, স্কুত্রাং ২০শে মে তারিখে যে সই আমরা করেছি তাতে জার্মান ডিমোক্রাটিক রিপাবলিককে সেপারেট এনট্রি হিসাবে মেনে নিয়েছি, আমরা স্বীকার করেছি। এবং এই কমুনিকের উপা তারপর ভিন্ন প্রাইম মিনিপ্রারের প্রেটমেণ্টের উপর বয়ে হাইক্রেটি, যুম্মক্রমা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে তারা মেনে নিয়েছে যে জার্মান ডিমোক্রাটিক য়িপার্যলিক ভারতবর্ষের একটা বীকৃত রাষ্ট্র। স্কুত্রাং ভারত সরকার উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করছেন। আজকে হঠাৎ যদি আমরা কিছু করতে চাই তাহলে সেই চিকিৎসা দক্ষ ডাক্রারের চিকিৎসা নাম্ক্রাড্রাড় ডাক্রারের চিকিৎসা হতে পারে।

Dr. A. M. O. Ghani: Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that

- (i) in line 2, after the word 'according', the word 'full' be inserted, and
- (ii) in lines 3 and 4, after the words 'German Democratic Republic and', the words 'diplomatic recognition to' be inserted.

[6-30-6-40 p. m. ]

মাননীয় উপাধাক মহোদয়, আমার বন্ধ যেসব কথা বললেন তা অতাও চেঠা করে, কট করে এবং কন্টিটিউসন কোট করে বললেন। এতে পরিষ্ঠার হয়ে গেল তার যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে বিভলিউসনারী গভর্ণমেন্ট অব সাউথ ভিয়েতনামকে স্বাকৃতি দেবার সম্বন্ধে তাতে তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যথন ঠিক মনে করবেন। এটার প্রয়োজন নাই। আমরা সেই ডিসিসন নিচ্ছিনা। আপনি কনসটিটিউসন কোট করে বললেন ইনটারনাশানাল ব্যাপারে ডিসিসন লাইজ উইথ দি সেণ্ট লৈ গভর্ণমেণ্ট এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের প্রয়োজন কোথায় ? আদরা এখানে রেকমেও কর্চি, আমি আশা করি আমাদের ডিসিসন ইউনাসিমাস হবে, এই মোশানটাই এ২৭ করা হোক। তারপর ইপপ্লিমেন্টেসন হবে এটাক্সন বেজ্ড অন দিস নাশান। কেন্দ্রীয় সরকার তো রইলোই, তাঁরা যা করবার করবেন। আমরা দাবী করে যাব এখনই করুন, ১০০ দিনে কক্লন—এখন করবেন কি পরে করবেন সেটা তাঁর। ঠিক করবেন। আজকে যে অবস্তা হয়েছে। জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিককে যত শীঘ্র সম্ভব স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া উচিৎ, তাদের এ্যামবা-সাডোরিয়াল রেকগনিসন দেওয়া উচিৎ। আমি এইজ্বন্ত এই কথা বলছি এই রাষ্ট্র ২৫ বছর ধরে ÷য়ে আছে। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিদাবে রয়েছে এবং আমরা ১৯৫৯ দালে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার বোধ হয় মনে আছে যে এই হাউদে একটা ইউনানিমাস রেজলিউসন পাশ করেছি তাদের স্বীকৃতি দিয়ে, তার মধ্যে শুধু ট্রেড রিলেদনদীপ-এর কথাই আছে। আজকে কুটনৈতিক রিলেসনসীপ এষ্টাবলিসড এর কথা হচ্ছে। এখনও আমবাসাডোরিয়াল রিলেননসীপ সম্প্ৰ কুটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপিত হয় নি, সেইজন্ত বলছি এখনই কৰুন। এতে আপতি কোথায় ? আপুনি জানেন উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ইউ, এস, এ, গ্রেট বুটেন এয়াও ফ্রান্স এই ক'টি পাওয়ার ওয়েই 🖡

বার্লিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে আছে যে হটো সোভারেন জর্মোন ষ্টেট রয়েছে। প্রতরাং আপত্তি কোথায় ? আমার বন্ধ দোভিয়েট ইউনিয়নের রেডারেন্স দিলেন। ১৯৬৫ সালে ইন্দো সোভিয়েট কমিউনিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ছটি জার্মান রাষ্ট্র হয়েছে। আমাদের সঙ্গে এফ, আর, জি, এর সধে সম্পূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্ক আছে কিন্তু জি, ডি, আরের मान तारे। याद कादान अथना वाचा गाएक ना। अको कादान शर्फ अपारे कामीनी द श्लाहारेन থিওৱী যার মাধ্যমে এটা প্রেসার।ইজ করা হচ্ছে পথিবীর কেউ যেন জি, ডি, আরকে স্বীক্ষতি না দেয়। দিলে তার বিরুদ্ধে এাকেসন নিত। আজকে আমার মনে পড়ছে ভটো এইরকম একটা নীতি প্রচার করেছে যে বাংলাদশকে যে স্বাকৃতি দেবে সেই হবে আনাদের শক্ত। তার কি হাল ১য়েছে তা আপুনি জানেন। আজকে সমত্ত পথিবী বাংলাদেশকে থাকুতি দিয়েছে। এই ব্যাপারে দেখছি জার্মান বিপাবলিককে এখন ২০ টি রাষ্ট্র সম্পর্ণ কুটনেতিক স্বীক্ষতি দিয়ে দিয়েছে এবং ভার সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক আছে, আর ৪০টি রাষ্ট্র জি, ডি, আরের সঙ্গে ট্রেড রিলেসন ম্বাপন করেছে এবং আরো ০০টি রাষ্ট্র রাষ্ট্র হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। এতে করে প্রায় পৃথিবীময় তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েই গেছে। আপনি স্থার, জানেন ৰাংলাদেশ যথন স্বাধীন eয় তথন তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্ম অনেক আগেই দাবী করেছিলাম কিন্ত আমাদের সরকার वीकृति मिरलम कथन-वांश्लारमण यथन आधीन शरा शिरह, यथन शांकियान आमारनव उंशव গ্রাক্রমণ করে, যুদ্ধ চলছে, বাংলাদেশেও যুদ্ধ চলছে, পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের উপর আক্রমণ করেছে তথনই স্বীকৃতি দিলেন। আপনার বোধ হয় অরণ আছে ৩রা রাত্তে পাকিস্তান আক্রমণ করল, আরু ৫ই তারিথে পার্লামেটে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন আমরা বাংলাদেশকে ম্বীকৃতি দিছিল। ভিষেৎনামকে স্বীকৃতি দেবার বিকৃত্তে যে আপত্তি সে সম্বন্ধে আমার বন্ধু বললেন যে, এখনও সেখানে যুদ্ধ চলছে, সংগ্রাম চলছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে এবং তারা এখনও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দাভায়নি। কিন্তু আনাদের রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েংনাম রিভলিউসক্সারি প্রভিসনাল গভর্ণমেন্টকে সাধ্ররণভাবে স্বীকৃতি দিয়ে বসে আছে। ওথানকার নেথী আমাদের এথানে এসেছিলেন সরকারী অতিথি হিসেবে এবং আমরা তাঁকে সেইভাবে সম্বনা দিয়েছি। এখানে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আগ্রেক विश्वविक्त जामार्तित ममन्त्र वाश्वारत, जामार्तित जाक्ष्मि विक् वाश्वारत जामार्तित मरण तर्षि । আপনারা জানেন বাংলাদেশকে আমরা যথন স্বীকৃতি দিলাম তথন বিদেশী রাষ্ট্র হিসেবে যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তারা হচ্ছে জার্মান ডেনোক্রেটক বিপাবলিক এবং প্রথম বিলিফ এবং মেডিকেল এইড যেটা বাংলাদেশে যায় ভারতবর্ষ ছাড়া সেটা যায় ওই জি. ডি, আর-এর পক্ষ থেকে। আপনারা জানেন ফেডারেল রিপাবলিক অব গ্রামানি সর্থাৎ যেটা ওয়েই গ্রামানী তাদের সঙ্গে আমাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক আছে এবং তাদের এমব্যাদি আমাদের এখানে আছে এবং আমাদের এমব্যাসি তাদের ওখানে আছে। কিন্তু স্বক্ষেত্রে ভারা প্রামাদের বিক্রমে দাঁড়িয়েছে। আপনারা জানেন গোয়ার ব্যাপারে এই এফ, আর জি আমাদের বিরুদ্ধে ইউ, এন, ও-তে ভোট দিয়েছে, বাংলাদেশের ব্যাপারেও তারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা কথনও আমাদের পক্ষে দাড়ায়নি। তবও আমর। তাদের স্বীকৃতি मिस्त्रिष्टि, তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রেখেছি। কিন্তু এই জি, ডি আর যাদের সংগে আনাদের অতান্ত ঘনিট সম্পর্ক রয়েছে, যারা আমাদের সব রক্ম সহযোগিতা করে আসছে, যারা ২৫ বছর ধরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিদাবে রয়েছে এবং আমরাস্বীকৃতি হিদেবে তাদের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছি আজ্ব হু বছর হয়েছে। এসব সত্ত্বেও আনি বুঝতে পার্বছিনা তাগলে এখনও কেন তাদের আধাআধি করে রাখা হচ্ছে। তাংলে কি আমরা এথনও ২লস্টাইন ডকট্টিনকে ভর

কর্মচি ? তা যদি করি তাহলে ওইটকু স্বীকৃতি দেওয়াও উচিৎ হয়নি। কাজেই আজকে এটা অত্যত্ত প্রয়োজনীয় যে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হোক। গত বছর অকটোবর মাসে আমাদের পার্লামেন্টারী ডেলিগেমন জি, ডি, আর-এ গিয়েছিল এবং তার নেতৃত্ব করেছিলেন আমাদের লোকসভাব ডেপুটি স্পীকার জি, ডি, সোয়েল এবং রাজ্য সভার ভাইস চেম্বারম্যান মিঃ থোবরাগেড। এচাডা এ. আই. সি, সি-র সেক্রেটারী ডঃ তেনরি অষ্টিন ওখানে ঘুরে এসেছেন। অর্থাৎ সব দিক থেকে আমর। এরকম ব্যবহার করছি যে তাদের সঙ্গে আমাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এমব্যাসি এসটাবলিস করতে দেরী করছেন কেন? জি, ডি, আর আজকে পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নয়, একটা শান্তির কেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকে জি, ডি, আর-এর শক্তির জন্ম তাদের সঙ্গে সমস্ত সোসালিস্ট রাষ্টেয় সম্পর্ক রয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক রয়েছে, পোল্যাণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে, চেকোন্যোভেকিয়ার সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই কারণে ওয়েষ্ঠ জার্মানি সাহস করছে ন। শালি ভদ্ধ করতে। আজকে আমরা যদি জি, ডি, আর-কে স্বীকৃতি দেই তাহলে ওয়েই এবং ইই জার্মানির মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে সেটা কেটে ধাবে। ওয়েই জার্মানি স্বীকার করে নিয়েছে ি, ভি, আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেটাকে ফর্মালাইজ করার যেইকু বাকী রয়েছে তাতে আমরা যদি সম্পূর্ণ বাকৃতি দেই তাহলে যেটুকু বাকী রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ হযে যাবে। প্রভিদ্যাল বিভলিউদ্যারি গ্রথমেণ্ট অবে সাউথ ভিয়েংনাম বেটা তাকে সাকৃতি দেইনি को। लड्डांच कुणा । माद्रेश जित्यश्मातम्ब जनमाधाद्यः आं ज मीर्व मिन धरव आंत्र देकानि मार्गाश्च-বাদের বিক্লে সংগ্রাম করে চলেছে, তার দীর্ঘদিন ধরে সাফার করবার পর আজি তারা মাথা তলে দাঁডিয়েছে এবং তাদের পেছনে সমস্ত পৃথিবীর মেহনতী মানুষ আছে। ছনিয়া নয়, দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সকলেই সাহায্য করছে। এরকম একটা সংগ্রাণী লাতি তাদের রাষ্ট্রেটা গড়ে তুলেছে তাকে যদি আমরা স্বীকৃতি দেই তাহলে আমাদেব সন্ধান বাড়বে। তাদের যদি আমরা স্বীকৃতি না দেই তাহলে সেটা বড় লজার কথা। বাংলাদেশের ব্যাপারে পৃথিবীতে আমাদের সম্মান যেমন বেড়েছিল ঠিক তেমনি আমরা যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এহ বিপ্লবী সরকার-কে শীক্ষতি দেই তাংলে আমাদের সন্ধান বাড়বে এবং ভারতব্য আন্তলাতিক স্ফেত্রে একটা উচ্চ আসনে থাকতে পারবে। এথানে শ্রীমতী ইলা মিত্র যে মোসন এনেছেন তাতে আমি আমার বন্ধুদের বলব তাঁদের প্রথম যে এয়ামেগুমেন্ট রয়েছে অর্থাৎ এয়াপ্রোপ্রিয়েঃ অগ্রিটিস, না বলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট বলব এটা থুব ঠিকই বলেছে।

আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে এই সব ভেক রাথার কোন প্রয়োজন নেই। বেথানে স্পেসিফিক সেটাল গভর্গনেট রয়েছে, তারই নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিঙ তারপর তারা বলছেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যথন ঠিক মনে করবেন, তথন স্বীকৃতি দেবেন, সেটা বলার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যদি মনে না করেন, তাহলেও কি তিনি স্বীকৃতি দেবেন? আপনারা কি এটাই বলতে চান? যে উনি না মনে করা সত্ত্বেও এই স্বীকৃতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে দেবেন? কেন্দ্রীয় সরকারের যদি মত্ত না যে ইয়া, এখনই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্লবী সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত তাহলে তা হবে না, তাহাল তো এই সংশোধনের কেন প্রয়োজন দেখতে পাছি না। আমি অনুশা করি আমার বন্ধু এই সংশোধনীটা উইথ জ্ব করে নেবেন। তাদের প্রথম সংশোধনী নিয়ে আমাদের ছটো সংশোধনী নিয়ে এই প্রস্তাবটা যদি গ্রহণ করেন তাহলে ভাল হয়। আমরা



[6-40-5-50 p.m.]

ত্তাড়াতাড়ি সমন্ত প্রস্তাবটা এবং এই মোসনটা ইউননিমাস মোশনটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

কাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবো এই মোশনকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে।

Mr. Deputy Speaker; Hon'ble Members, the time allotted for this motion is only one hour, but I have a list of some more members who want to speak. Therefore, if you agree then I can increase the time according to Rule 290 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, maximum for one hour. So I want to know the sense of the House.

(The sense of the House was taken)

So, the time is extended for one hour although I am sure, it will be finished before that.

জীলক্ষ্মীকান্ত বসু: মাননীয় উপাধাক মহাশয়, আজকে মাননীয় দদখা শ্রীমতি ইলা মিত 🔽 যুমোশন এই House-এ এনেছেন সেই মোশনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীকুমার্দিগ্রী ্সন গ্রপ্ত মহাশয় একটি সংশোধনী এনেছেন, আমি সংশোধনীকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তবা হাউদের কাছে রাথছি। ভারতবর্ষ একটা দেশ, যে দেশ পথিবীর সব দেশকৈ আগামী দিনে যে পথ দেখাবে এই সম্পর্কে কোন সংশর বা ধিধা কারোর থাকতে পারেনা। আমরা দেখছি ভারত্বর্ম জ্বোট নিব্যাক্ষতায় বিশ্বাস করে, তাই পথিবীর যেখানে যথন যেকোন মান্নযের অত্যাচার 🎍 হয়েছে, অবিচার হয়েছে, ভারতবর্ষ দলমত, ism-এর উধে থেকে নীতির উপর নিউর করে অজায়ের বিক্**দ্ধে প্রতিবাদ** জানিয়েছে। সেখানে ছটে গেছে সর্বপ্রকাব ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তুপ্থিতীর বুকে যাবা জোট তৈরী করছে তাদের চবিত্র যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমবা দেখতে পাই যে কোন কান ক্ষেত্রে জোটের মধ্যে অঞ্চীভূত কোন দেশ অক্সায় করলে, হয় তারা নীরব গাকেন, নয় ুছলায়ের সমর্থনে চিংকার করেন, নয় তাবা একটা সালিশী করতে ছুটে আদেন। পৃথিবীর ংবিহর জোটের এইরকম কতকওলো নিদর্শন আমরা দেখেছি। ভারতবর্গ কিছুদিন আগে বাংলাদেশের মৃক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। যে অংশ গ্রহণ করার ফলে ভারতবর্ষের উপর ্যার আক্রমণ হয়েছিল, ভারতবধের মাজুধকে অতান্ত কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। সঙ্গে বন্ধ রাই অনেক এসেছেন। আমরা দেখছি স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্তনানে চলছিল গুটো একটা হলো বাংলাদেশে, ভিয়েংনামে আর একটা। বাংলাদেশে আমাদের একটা নতন দিক হুচিত ংলো; আর ভিয়েৎনাম নতুন কোন দিক এথনো স্থচিত করতে পারেনি। আর ভিয়েৎনামের সংগ্রাম দীর্ঘদিন থেকে জ্বন্ধ হয়েছে এই মুক্তির সংগ্রাম্য করে সেখানে শেষ হবে তা এখনো নিষ্ঠি করে বন্ধা যায় না। রাজনীতিবিদরা ও অঙ্ক কণে তাবলতে পাবছেন নাযে কবে ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে! বাংলাদেশ তার ঘোষণাও সমাপ্তি 🏂 অতি অল্পদিনের মধ্যে করে ফেললেন। আমরা দেখেছি কি চীন, মাকিন, যুক্তরাষ্ট্র পরস্পার এমন একটা ব্যবসায় নেমেছে যে উভয়ে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন, গবেষণা করতে চাচ্ছেন কানের বোমার 🏲 মারণ ক্ষমতা কতথানি বেশী দেটা প্রয়োগ করলে:একসঙ্গে কত লোককে হত্যা করা যায় বিভিন্নদেশ কেউই ভারতবর্ষের মত নেতৃত্ব নিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সৈতবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে দায়-দায়িজ নিচ্ছেন না ভিত্নেংনামের। ভিত্নেংনামের প্রেরণা যোগাচ্ছে মার্কদ,লেনিন,গোচিমিন, ও মাও .স তুং। আর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেরণা যুগিয়েছিল কবি জীবনানল দাস, ববীস্ত্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন। তাঁরা এখন স্বাধীন, স্বাধীনতা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রেরণা অনেক বেনা জনসাধারণকে আকর্ষণ করেছে, পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যেথানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল, ় তাদের হাত ছিল, তাদের অত্যাচার তীএ ছিল, তাদের অন্ত্র অর্থ স্বকিছু তারা দিয়েছিল। আর ভারতবর্ষ এমন একটা শ্রেষ্ঠত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেয়া পৃথিবীর কোন দেশ কখনো দেখাতে পারেনি।

নিজেরা নিরন্ধ, অথের অভাব আছে, বাসস্থানের অভাব আছে। তবু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভিন্ন রাষ্ট্রে কয়েক কোটি লোককে এথানে স্থান দিয়েছেন, ভারতবর্ষের জওয়ানদের, দৈশুবাহিনী পাঠিয়ে উৎসর্গ করে দিয়েছেন আর একটা দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বেদীমূলে। এই ভারতবর্ষের দৈশুবাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে, হাতে বহু অন্ত্রশন্ত্র কামান গোলবাকদ পেয়ে ভারতের দৈশু বারবার বলেছে প্রতিপক্ষকে তোমরা আত্মসমর্পণ কর, আত্মসমর্পণ কর, আত্মসমর্পণ কর । শেষ পর্যন্ত পাকিস্থান অন্ত্রশন্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। এটা হলো অহিংসা ও ত্যাগের অংশ। আমরা ভারতবর্ষ দেখিয়ে দিয়েছি পৃথিবার ইতিহাসে এটা প্রমাণ করে দিয়েছি যে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব সঠিক, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব সব সময় সঠিক নেতৃত্ব এবং সঠিক দিন্ধাহ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়া একটা নন্কমুনিষ্ট দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী নৈত্রী চুক্তি করেছেন। এটাও পৃথিবার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। আমরা লড়াই করেছি অক্যায়ের বিকন্ধে, আমরা সংগ্রাম করছি অত্যাচারের বিকন্ধে। আজকে আমি মনে করি এই ভিয়েৎনাম নিয়ে বহু রাজনীতি ভারতবর্ষে হয়েছে, জার্মানি নিয়েও হয়েছে। এমন দিন গিয়েছে পশ্চিমবাংলায় ভিয়েৎনামের স্লোগানে কান পাতা যায় নি। মাসে তিনটে, চারটে, পাচটা ভিয়েৎনাম দিবস পালিত হয়েছে, ভিয়েৎনাম দিবসের চাঁদা দিতে হয়েছে। "ভুলতে পারি বাপের নাম, ভুলবো নাকো ভিয়েৎনাম।"

এইরকম সব ঋোগান দিয়ে রাজনৈতিক তারা চরিতার্থ করেছে। অনেক স্বাধীনতাকামী সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল যাঁরা মুখোস পরে থাকেন, উারা দেখিয়েছেন মঞ্মেটের তলায় দিক্ষিণ ভিয়েৎনামের মাদাম বানকে কিভাবে রং বে-রং এর সংধনা জানিয়েছেন।

## [6-50 - 7-00 p.m.]

অবিার দেখলাম বাংলাদেশের নেতারা যথন কলকাতা শহরের ব্রকে এসেছিলেন তথন বংবেরংয়ের মাক্সবাদীরা এক ২তে পারেন নি, সংখন। জানাতে পারেননি যেমন করে মাদাম বিনকে জানিষ্কেছিলেন। সংশয় হলো কেন না বাংলাদেশের মাগ্রুষ অন্যপ্রেরণা পেয়েছে কবি জীবনানন্দ দাস, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। যেথানে অক্নায়, যেথানে অত্যাচার সেথানে অক্সায়ের বিক্লে আমর। সংগ্রাম করে যাব। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পাশে, আমাদের সঙ্গে মাকুষ আসতে থাকবে। বাংলাদেশ ইন্ন সখন্ধে আমাদেব মাননীয় সদস্য বললেন যে সংগ্রাম চলাকালীন স্বীকৃতি দিতে বাধা আদেনি, নিশ্চয়ই বাধা আদেনি, বাংলাদেশকে ভারতবর্ধ স্বীকৃতি দিয়েছে। সোভিয়েট দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে অনেক পরে, জার্মানীও অনেক পরে স্বীকৃতি দিয়েছে, আর উত্তর ভিমেংনামতো এখনও শ্বীকৃতি দেয় নি। ভারতবর্ধ কারও বিরোধিতা করতে চায় না কারও অনিষ্ট করতে চায় না। সে কেবল দিতে জানে সে কোথাও কিছু নেবার প্রত্যাশা করে না, তা প্রমাণ করে দিয়েছে বাংলাদেশে। আজকে পূর্ব জার্মানী এবং পশ্চিম জার্মানী, যে জার্মানী ছিল সাম্রাজ্যবাদের শুস্ত, সেই একটা দেশ আজকে হুটো জার্মানীতে পরিণত হয়েছে। তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে ভারতবর্ষের দৈলদল বাংলাদেশ থেকে ফিরবে না। কিন্তু প্রথমেই তারা ইতিহাস পাণ্টে দিয়েছে, তারা বলেছে যে আমরা গিয়েছি সেধানে মৃক্তি দিতে আমরা সামাজ্য করতে যায় নি আমরা স্বাধীনতা দিয়ে আমরা ফিরে এসেছি, আমরা শ্রেষ্ঠত চাই নার্। তাই যে সংশোধনী এথানে এই প্রস্তাবের উপর আনা হয়েছে সেই সংশোধনীকে সমর্থন করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি পূর্ণ আন্থা রেখে আমি বলতে পারি যে তিনি উপযুক্ত সময়ে নিশ্চরই এই ভিয়েৎনামকে এবং জার্মানীকে স্বীক্ষৃতি দেবেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি তাঁর প্রতি দায়িত ছেড়ে দিতে রলছিলাম।

**শ্রীজয়নাল আবেদীন**ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর ঐ পক্ষের আমাদের গ্রহান্ত্রিক মোচার অভ্তম পাটানার সি, পি, আই-এর প্রজ একে প্রিমতী মিল যে প্রজাব উভাপন করেছেন সেই প্রদাবের সংগ্রে নীতিগ্রভাবে আমাদের কোন বিরোধিত নেই। ওরু এইটুকু বলতে চাই যে সম্প্রতি কালে বিশ্বে ভারত যে ভ্যমিকা এবং যে নেতথ দিয়েছে আমরা দেখেছি ভারত সরকার. ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সম্প্র রাষ্ট্র নায়ক্তে পিছনের সারিতে ফেলে দিয়েছেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভারত সরকারের সম্পর্ণভাবে একতিয়ারভক্ত। আপুনি জানেন স্থার, আজকে আমাদের শুধ জামানীর সংগে রিলেসন ন্য, ইই জার্মানীর সত্তে রিলেসন ন্য, জামান ডেমোক্রাটিক বিপাবলিকের সঙ্গে সম্পর্ক নয়—সমগ্র বিধে যে নব নেতত্ত আমরা দিচ্চি এই পরিস্থিতিতে আজকে ভারত সরকারের কর্তব্য ভারত সরকার ত্রির করবে এবং সম্পন্ন করবে ্রাতে অন্নাদের এই পশ্চিমবাংলার তর্ফ থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষের মতবাদ প্রকাশই যথেই। তখনে আমৰা যে প্ৰয়োৰটা দেখতে পাৰ্চিষ্ক তাতে যে লাংগোয়েল আছে—তাতে ঐ যে 'আসক' কথাটা রয়েছে তাতে অপেক্ষাকত একট নরম ভাষা দিলে স্থবিধা হোত আরও একট মাইল্ডার কথা দিলে ভাল হোত। এই আন্ধ কথাটার ব্যবহার উপযোগী পরিবেশ প্রতী হয়েছে কিনা এটা বিচাধ বিষয়। শ্রীমতী মিত্র একজন দক্ষ অভিজ সদস্যা। তিনি যে এথানে বল্লেন This Assembly is of opinion that the appropriate authorities should be asked. as a অন্তেও বল্লেন এটা আজকে সাধারণ রাজনীতিবিদ থেকে আরম্ভ করে ভারতবংধর সমস্ত মাঞ্চয জানেন যে এটা কেন্দ্রীয় সুরুকারের একভিযারে। জীমতী মিত্ত একজন ভাল পালামেন্টারিয়ান হয়েও এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থারিটিজ কর্ণাটা কেন ব্যবহার করলেন ? আমি মনে কার আনাদের ্য সংশোধনী এসেছে কমার্রদিপ্তী সেনওপ্র মহাশ্য এনেছেন সেটা ঠিক্ই সময়ে হয়েছে। সেধানে পিন প্রেটে বলে দেওয়া দরকার যে আমরা ভারত সরকারকে রিকোম্বেই করতে পারি কারণ এটা ভারত স্বকারের দায়িত। এই সংশোধনী সময়োপযোগী তাতে কোন স্পেই এবং আনতী নিথের এই সংশোধনী গ্রহণ করতে বাধা থাকা উচিত নয়। শ্রীমতী মিত্র বলেছেন আছকে সেখানে যে পরিস্থিতি হয়েছে তার কথা। জার্মান ডেমোঞাটিক রিপাবলিক-এর সরকার নিশ্চয় উন্নতি করেছে দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আজকে জার্মান .ডমোক্রোটিক বিপাবলিকের এক দলীয় সরকারের বিক্তমে আমরা নই। বিগত বছরের বাংলা দেশের বিরাট উদ্বাস্ত সমস্তা শরণার্থী সমস্তা আমাদের ঘাতে যথন এসেছিল তথন আমাদের পাশে যেসব বন্ধু রাষ্ট্র দাঁডায় সেথানে জামান ডেনোক্রিটিক রিপাবলিক উল্লেখযোগ্য ভূমিক। গ্রহণ করেছিল। তথাপি ভারত সরকার ভার দায়িও নিরুপণ করবেন অক্সান্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক হবে ত। নিরূপণ করবেন একটা বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনা করে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলছেন আমি আমাদের পক্ষ থেকে বলতে পারি যে সেটা সময়োচিত কিনা সেটানা বঝে অবিষয়কারিতার পরিচয় দিতে আমরা চাই না। সেইজন্ম অন্যান্ত সদস্যরা যে কথা বলেছেন ভারত সরকারকে আনাদের শুণ মনোভাব জানিয়ে দেওয়াই যথেও হবে বলেমনে করি। ভারত সরকারের গণ্ডি বেধে দেওয়া ভারত সরকারের মল সিদ্ধান্ত কি ২বে তা ঠিক করে দেওয়া সমীচীন হবে না। সেইজনা টু বি মোর কারেকট আমার বন্ধু কুমারদিপ্তী ধদনগুপ্ত মহাশয় যে সংশোধনী দিয়েছেন at appropriate time, at such time as the Central Govt. considers appropriate. at ATATURA দায়িত চলে গেছে। আমি আশা করি শ্রীমতী মিত্রের যা আমি আগে বলেছি যে শ্রামতী মিত্র

আমাদের সহযোগী এবং আমাদের গণতান্ত্রিক মোরচার অন্ততম পার্টনার সি, পি, আই বন্ধদের পক্ষে এই সংশোধনী গ্রহণ করার কোন আপত্তি উঠবে না।

7-7-10 p.m. ]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্যু আমি যে কথা বলছিলাম যে শূমিতী মিত্রজানেন— এই হাউসে তিনিও ছিলেন আমিও ছিলাম। আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক বিষয় অনেক লক্ষ্যকে ক্ষতি করে দেই, সেজন্ত সাবধান করে দেই। অন্তান্ত বিষয় আছে যেমন—রাজ্য ভমি সংস্কারের বিষয়, ব। এসটেট একিউজিশন--বহু আইন করেছি, এমনভাবে করেছি গাতে ষাদের বিশ্বদ্ধে আইন প্রয়োগ করার কথা তাদের আমরা অরণ করিয়ে দিয়েছি। সে জন্ম আজকে এই আন্তর্জাতিক বিষয় আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই আলোচনার সময় আমরা যেন অবিমুখ্যকারিতার দায়ে দায়ীনা হই সেদিকে মাননীয়া শ্রীমতী মিত্র সতর্ক দৃষ্টি রাথবেন বলে মনে করি এবং আমরা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের মর্যাদার জন্ম, সমগ্র ভারতবর্ষের পৃথিবীব্যাপী সম্পর্কের জন্ম যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্ত স্থাসিদ্ধান্ত এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। আজকে ৩৪ আমরা নই, ভারতবাসী হিসাবে নয়, আপুনারা দেখুবেন আন্তর্জাতিক সাময়িক পত্রগুলি আমাদের দেশে আদে তাতে দেখি ভারত সরকার এবং ভারতের নেতত্বের প্রতি বিশ্ববাসীর কি অক্ষ্ঠ ভক্তি এবং অক্ষ্ঠ আস্থা এবং বিশ্বাস গোটা বিশ্ব ভারতের প্রতি তাকিয়ে আছে নেতুত্বের জক্ত। সেথানে আমাদের মোচার জোটের অক্তম শরিক সি, পি,-আই এর বন্ধর। সেই নেতৃত্ব, সেই মার্যাদা ক্ষয় করবেন বলে মনে করি। এই হাউসে আমি জানি আমতা মিত্রের সংগে আমাদের সি, পি, আই বন্ধরাও চন্নত একই দাবী ভলবেন। এ পক্ষেত্ত হয়ত ২১৬ জন সহকমী ওদের প্রত্যেকটি কথা হয়ত গ্রহণ করতে পারবো না কিছু আমাদের মনোভাব যেভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছি সেই মনোভাব আমরা সেইভাবেই ব্যক্ত এবং ছাত্রসমাজ করেছি। মাননার অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের যুব এবং আমাদের তকুণ সমাজ তারা এই মনোভাব স্পষ্টভাষায় হুতাবাসগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন, গোটা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের নেতৃরুল, আমদের সংগঠনের নেতৃরুল, দলীয় নেতৃরুল, দলীয় প্র্যামে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে দ্যুর্থহীন ভাষায় এবং এটা গৌরবের কথা ভারত সরকার বার বার ঘোষণা করেছে—দেদিন চলে গেছে যেদিন ভারতের উপর কতৃত্ব করা চলে—এটা আনন্দের কথা, এটা প্রকৃত মুক্তির কথা। সেজক আমরা অনুরোধ করবো মাননীয়। শ্রীমতী মিত্রকে आमारमुत्र त्य मः स्थापनी कुमात्रमिश्वी स्मनश्चश्च विधासन उपशािषठ करत्रहिन स्मिण श्रहण करत्रन, আমরা সকলে গণতান্ত্রিক মোচার ৩৫ এবং ২১৬র ব্যবধান রচনা না করে আমরা যেন সর্বসন্মতি-ক্রমে এই প্রস্তাব এখানে পাশ করে নিতে পারি, এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে পারি সেজন্য আমরা শ্রীমতী মিত্রকে অমুরোধ করবো তাঁরা যেন আমাদের সংশোধনী গ্রহণ করেন। ভিয়েতনাম সম্পর্কে যে একটা কথা বলেছেন। আজকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে हरत । कुमात्रमिश्री रामश्रश्च महानग्न अठा विषम् जारत वरमाहम, अवर मन्त्रीकान्त वाम महानग्नश्च এটা সম্পর্কে বর্লিষ্ঠ ইংগীত করেছেন যে এখানে আন্তর্জাতিক যেচক্রু রয়েছে, আন্তর্জাতিক যে স্বার্থ রম্লেছে, এই স্বার্থের যে জাল পাতা রয়েছে, এহ জালে আমরা কোথাও শিকার হচ্ছি কি না, এই জাঁলৈ কোৰাও পা দিচ্ছি কি না? আজকে সময়ের ব্যবধানে—আপনি জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এক কালে আমি ডাক্তার ছিলাম। রুগী মরে বাবার পরে ঔষধের এক প্রতিক্রিরা হয়, কাজে লাগে না। আর রুগী চিকিৎসার আয়ত্বের মধ্যে থাকলে ঔষধটা কার্যকরী হয় - এই ব্যাপারে গণি সাহেব আমার সংগে নিশ্চয়ই এক মত হবেন। সেদিক দিয়ে ঠিক উপযুক্ত সময়ে আমরা যেন এই কাজটা করতে পারি, নিরূপণ করতে পারি এবং তড়িঘড়ি আমরা যেন এই বাজ করতে না ধাই, অবিমুখ্যকারিতার জন্ম আমরা যেন একটা নির্গাতিত মানব সমাজের প্রতিকোন অন্তায় না করে বসি। সেইজন্ম আমি অনুরোধ করবো এ্যাপ্রোপ্তিয়েট কথা যে বলা আছে এর সঙ্গে নীতিগতভাবে এর কনটেন্ট সহকে আমাদের কোন আপত্তি নেই, এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম যথন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে ঠিক তথনই যেন স্বীকৃতি দিতে পারি। এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথার উপর, এ্যাপ্রোপিয়েট কনটেন্টের উপর গুক্তর দিয়ে আমি আবার তাঁর কাছে অন্তরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ।

শ্রীশান্ধর ঘোষ: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই হাউদের সামনে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা

\*\* চারতের পরারাট্র নীতির বিষয়ে প্রস্তাব। যে দৃষ্টিভগী ও মনোভাব একে এই প্রস্তাব এসেছে
তাকে আমি পূর্ব সনর্থন জানাচ্ছি। ভবে একটি যে এ্যামেগুমেন্ট এসেছে, কুমারদীপ্তি সেনওপ্তের
সেই এ্যামেগুমেন্টকৈ আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেপতে হবে। ভারতবর্ধের যে পররাট্র
নীতি সেটা পরিস্কার। ভারতবর্ধ স্থানীনতায় বিখাস করে, মুক্তিতে বিখাস করে, উপনিবেশবাদের
বিক্ষাক ভারতবর্ধ স্বান সংগ্রাম করেছে, সেই উপনিবেশবাদ পুরানো কলোনিয়ালিজম হোক, আর

\*\* নয়া কলোনিয়ালিজমই হোক। যেখানেই স্থানীনতার উপর আক্রমণ এসেছে ভারতবর্ধ তার
বিক্ষাক সোজার হয়েছে।

আজকে আমাদের ইই জার্মানীর সাথে সম্পর্ক গুব ভাল, তাদের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের সাথে আমাদের যে ট্রেড এগ্রিমেন্ট হয়েছে ১৯৬৪ সালে, সেই ট্রেড এগ্রিমেন্ট আমরা বলেছি বে তাদের কাইমদের ব্যাপারে নোই ফেভারড নেশান'স ট্রিটমেন্ট আমরা দেব। ইই জার্মানীর সাথে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাদের সাথে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলছে। মাঝ থেকে অক্টোবর ১৯৭১ সালে আমরা প্রায় ১২ কোটির বেশী জিনিস ইই জার্মানীকে রপ্তানী করেছি, আর ইই জার্মানী থেকে ১২ কোটির মত জিনিস আমাদের দেশে এসেছে এবং যা কিছু লেনদেন হছেছ সেটা ক্লিপ কারেন্সীতে হছেছ। ইই জার্মানীর সাথে আমাদের সম্পর্ক হছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। নানভাবে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ভিরেৎনাম সম্বন্ধে ভারত সরকার বার বার ঘোষণা করেছেন যে ভিরেৎনামের মাগুষের উপর বোমা বর্ষণ চলবে না, ভিরেৎনামের মাগুষ তারা কিভাবে তাগের রাষ্ট্র চালাবে সেটা তারা ঠিক করবে। প্রত্যেক মাগুষের স্বাধানতার অধিকার রয়েছে এবং বৈদেশিক যা কিছু সৈম্ম রয়েছে ভিরেৎনাম থেকে চলে আসবে এটাই ভারত সরকারের নীতি।

আজকে এই হাউসের সামনে প্রশ্ন যেটা এসেছে সেটা পররাষ্ট্র নীতির বাপার। এ বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেবে ? পররাষ্ট্র নীতির যে বিষয় সেটা সারা ভারতবর্ষের ব্যাপার এবং কিভাবে সমস্ত ষ্টেটের মঙ্গল হবে তা ঠিক করতে হবে। এই বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিরারভুক্ত। প্রশ্ন হল যে আমরা কি বলব যে এখনই ভিরেৎনামকে রেকগানসন দিতে হবে, সাউথ ভিরেৎনাম রেভলিউসনারি গভর্ণমেণ্টকে রেকগনিসন দিতে হবে East Germany-কে রেকগনিসন দিতে হবে না, আমরা বলব, কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন।

আমরা দেখেছি বাংলাদেশের সমস্তা যথন এসেছিল তথন এই হাউস ও বিভিন্ন বিধান সভায় প্রস্থাব পাশ করা হয়েছিল যে বাংলাংশেকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তাডাতাড়ি করে বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি দেন নি, ঠিক যে সময় স্বীকৃতি দিলে সবচেয়ে কাজ হয় সেই সময তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এটা প্রমাণ হযে গেছে যে স্বীকৃতির ব্যাপারটা যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে দিই তাহলে সবচেয়ে ভাল ফল আমরা পাব।

[ 7-10—7-20 p m. ]

নানা বিধানসভায় রেজ শিউসান পাশ হযেছি যে বাংলাদেশকে এখনই স্থাঁকুতি দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকার তাডাতাড়ি কবে স্থাঁকুতি দেননি তারজন্ত নানা রকম সমালোচনা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কিছু যথন তারপরে স্থাঁকৃতি দেওয়া হয় তথন সারা ভাবতবর্ধ বা সারা বিশ্ব স্থাকার করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক পথেই গিয়েছেন।

আমাদের বিশ্বাস আছে, আমাদেরপূর্ণ আন্তা আছে যে কেন্দ্রীয় সরকাব যে নীতি অন্নসরসণ করেছেন সেই নীতি উপনিবেশবাদবিরোধী নীতি, সেটা প্রধীনতাব নীতি, মুক্তির নীতি। স্কুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের এটাও রেথে দিতে হবে তাঁরা দেধবেন কোন এপ্রপ্রিয়েট টাইনে স্বীকৃতি দেওয়াহবে।

আমরা বিশ্বাস করি স্বাধীনতার কোন সীমারেথা নেই, কোন ভৌগলিক ব্যবধান নেই। জার্মানীই হোক বা ভিয়েংনান হোক যেথানেই স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে তাতে আমাদের স্বাধীনতাও বিপন্ন হচ্ছে। স্বাধীনতাকে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে বাঁধা যায় না বা বলা যায় না এই প্র্যান্ত বাধীনতা, এর পর স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতার ভৌগলিক সীমারেথা নেই।

ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি যদ্ধে সাহায়ো করেছিলেন। এই যে সাহায়া করেছিলেন এতে ভারতসরকার একটা নজীর সৃষ্টি করেছিলেন। ইতিহাসে এই প্রথম হয়েছে যে একটা দেশ বা একটা রাষ্ট্র তার দৈলবাহিনী আর একটা রাষ্ট্রে পাঠিয়েছে সেই দেশ দখল করার জন্স নয় বা সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করাব জন্ম নয়, সেই দেশকে মুক্ত করার জন্ম। এ নজীর পৃথিবীব ইতিহাসে নেই। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নিক্সন বাচীনের চেয়ার্ম্যান মাও সে তং এটা চিন্তাই করতে পারেন নি। ভারত সরকাব শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রমাণ করেছে যে বি ভাবে বলিষ্ঠ নীতি অভকরণ করতে হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আমাদের প্রবাধ নীতি ২৷৩ হাজার মাইল দর থেকে কেউ বলে দিতে পার্বে না বা সপ্তম বাহিনী স্থির ক্বতে পারবে না। ভারত সরকারের যে নাতি সেটা হচ্ছে জোট নিরপেক্ষ নাতি। অর্থাৎ আমরা কোন ব্লকে নেই। সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে সে চুক্তির বিশেষ দরকার ছিল, সে চক্তি একটা নতন যগের সৃষ্টি করেছে। সেখানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের জোট নিরপেক্ষ নাতি সোভিয়েট স্বকার স্বীকার করে নিছেন। এই জোট নিরপেক্ষ নীতির জন্ম পণ্ডিত জওহলাল নেহেরুকে বিরাট সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যথন ডালেসের রাজনীতি আমোরিক'য় প্রচলিত ছিল তথন ভারতবর্ষের উপর অনেক আক্রমণ এসেছিল। কিন্তু তা সত্তেও এই জোট নিরপেক্ষ নীতি আমরা অনুসরণ করেছিলাম। আর আজকেও আমরা ইন্দিরা গানীর নেতৃত্বে সেই জোট নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলেছি। আমরা কাকে স্বীকৃতি দেব সে সম্পর্কে কোন বিদেশী সম্ভ্রকার আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। ভারতবর্ষ যে ধীক্ষতি দেবে সেটা তার জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক নীতি এই চটির সমন্বয়ে সে সময়টা ঠিক হবে সেই সময়ে।



আমরা দেখেছি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে দিয়েছে। আমরা আগে ফুকুতি দিয়েছি, সোভিয়েট রাশিয়া পবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরজন্ম আমরা কারুর সমালেশ্চনা করছি কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্র তারা নিজেরাই ঠিক করবে যে স্বীকৃতির কোনটা ভাল সময়। কারুজই আমাদের এরকম কোন রেজলিউসান পাশ কবা ঠিক হবে না যার মানে হবে কালকেই ভারত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সে রেজলিউসান করলে ভূল হবে। তা করলে আমরা ভারত সরকারের হাত জোরদার করবো না বরং ভারত সরকারকে এমবারাস করবো।

ভারতবর্ধের সবচেয়ে বড় যারা শক্ত তারাও দেখেছে আমাদের বাংলাদেশ সংক্রান্ত নীতি সঠিক ছিল। এই বাংলাদেশের সমস্থার সময় সারা বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছে যে একটা ভুলও করেনি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার।

আমাদের বেদেশিক নীতি বহু পুরাতন নীতি। চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সমর্থন ক্রানিয়েছিলান পণ্ডিত নেতের দীপ্তকঠে সে সমর্থন জানিয়েছিলোন। স্পেনে যথন স্বাধীনতার আন্দোলনের উপর আক্রমণ এসেছিল, যথন ক্যাসিজিমের আক্রমণ এসেছিল, ক্যাপিজিমের আক্রমণ এসেছিল তথন আমরা প্রতিবাদ করেছি। আবিসিনিয়াও চীনে যে বাপারে আমরা সেই এক নীতি অফুকরণ করেছি। আজকে সেই নীতি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিদ্বারভাবে দেখা যছে কোন বিদেশী শক্তির চাপে আমাদের নীতি থেকে আমরা বিচ্যুত হব না।

■ আত্রকে এই যে প্রস্তাব এসেছে নীতিগতভাবে এই প্রস্থাবের সাথে আমি একমত। এই প্রস্তাব কথন কার্যকরী করা হবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে সেই দায়ির রাখতে হবে। এটাপ্রোপ্রিয়েট অথবিটি হছে কেন্দ্রীয় সরকার, এটাপ্রোপ্রিয়েট টাইম ঠিক করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তাড়াভডা করে কোন শীক্ষতি ইমিটা ইন্দির। গান্ধী দেননি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মাচিয়ার পলিসি। তার্যভাগ মনেক সমালোচনা হয়েছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, আমতা ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে সমালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বেন বাংলাদেশকে শীকৃতি দেওয়া হছেন।। কিয়ুপরিশেষে শীকৃতি দেওয়া হয়েছিল সঠিক সময়ে।

আজকে আমরা এই চাইব ইস্ট জামানীর সাথে আমাদের যে সম্পৃক সেটা আরো জোরদার হোক। আমাদের সাথে ইস্ট জামানীর ট্রেড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্থতরাং ইস্ট জামানীর সাথে আমাদের সম্পৃক আরো গভীর চোক এটা আমরা চাইব। ভিষেৎনামে আমরিকার বোমা বর্ষণ সম্পর্কে আমরা বারে বারে প্রতিবাদ করেছি। আমরা বলেছি আমেরিকার সৈভ সেধান থেকে চলে ধাক, ভিয়েৎনামের মাক্তম কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত ২বে সেটা হির করবেন। এই ক্রীতে ভারতবর্ষের নীতি. এই নীতি ভারতবর্ষ ব্রবির বোষণা কবেছে।

কথন স্বীকৃতি দেবেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুরাপুরি রেথে দেবে কারণ, সেটা 
তাঁদের এক্ভিয়ারের ভেতর। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার যা কিছু সিদ্ধান্থ নিয়েছেন 
বিশেষ করে বাংলাদেশের ব্যাপারে সেথানে তারা তাড়াছজা না করে ম্যাচিয়ের পলিসি অন্সরণ 
করেছেন। সেজজু মাননীয় সদস্থদের কাছে অন্সরোধ জানাব যে কুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত যে 
এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেই এ্যামেণ্ডমেন্ট স্বাই এক সঙ্গে পাশ করি, এই বিণয়ে যদি ভিসিসান 
হয় তাতলে এই রেছলিউসানের যে উদ্দেশ্য সেটা কুল হবে। আশা করব এই বিণয়ে ভিসিসান 
হবে না, আমরা স্বাই এটা মেনে নেব। খীকুতির বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকায়ের প্রয়াষ্ট্র নীতির বিষয়,

প্রতরাং তাঁরা স্থির করবেন কোন সময়ে স্বীকৃতি দেবেন। সেজক্ত যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে সেই এ্যামেণ্ডমেন্ট স্বসন্মতিক্রমে যাতে গৃহীত হয় তার জক্ত আবেদন রাধব।

ক্রীবিশ্বনাথ মখার্জীঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে আমরা যে প্রস্থাব আলোচনা করছি গত বছর ঠিক মে মাসে আমরা অন্তরূপ একটা প্রস্তাব আলোচনা কবে সর্বসম্মতিক্রমে এট আইন সভা থেকে পাশ করেছিলাম। গত ১৭ই মে তারিখে ১৯৭১ সালে শ্রীমতী গীতা মুখোপাধায় এই প্রস্তাব এনেছিলেন এই বিধানসভায় যাতে অবিলম্বে জার্মান গণতান্ত্রিকপ্রজাতন্ত্রকে পূর্ণকূটনৈতিক স্বীক্ষতি দেয় এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকেও স্বীকৃতি দেয় সেই উদ্দেশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উত্যোগ নেওয়ানোর জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টা করা উচিৎ। অবিলয়ে ভারতবর্ষ যাতে স্বীকৃতি দেয় তারজন্ম উপযক্ত কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নেওয়ানোর জন্ম পশ্চিমধুল সরকারের চেষ্টা করা উচিং। সেই প্রস্থাবের উপর শ্রী হরে ক্ষণ্ড কোঙার একটা সংশোধনী এনেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন অবিলখে ভারত সরকার কর্ত্ব জার্মান গণতাম্ভিক প্রজা তম্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েংনাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে কুট্নৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিধানসভা কোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে ১৯৬৯ সালের ৪ঠা আগস্ট এই বিধানসভায় জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্ম এক প্রস্থাব গৃথীত হওয়া সত্তেও আজ পর্যন্ত ভারত সরকার তাকে কোন মর্যদা দেয় নাই, অথচ চরম প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান ফেডারেল রিপাবলিককে অনেক আগে হতে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ভারত সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে যে আর কালবিলম্বনা করে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে পূর্ণ কুটনৈতিক স্বীকৃতি এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। ভারত সরকার যাতে এগুলি মেনে নেয় তার জন্ম এই বিধানসভা রাজা সরকারের কাছে ও জনগণের কাছে স্বতোভাবে চাপ সৃষ্টি জন্ম আহ্বান জানাছে। ১বে রুফ্চ বাবু ভেবেছিলেন্ট আমাদের পাটি র পক্ষে তাঁর এই সংশোধনীর অপোজ করা সম্ভব হবে ন।। ফরওয়ার্ড ব্লকে তিন জন মেম্বার ছিল, তাছের পক্ষে অপোজ করা সম্ভব হবে না। আমর। ১৩ থেকে ১৬ জন যদি তাদের মধ্যে যুক্ত হই তাহলে ১৫০ ভোটে তাঁন সংশোধনীটা পাশ হবে। ভোটের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁদের বুঝিয়ে ছিলাম যে না, তা হয় না, এটা সব সম্মতিক্রমে যাতে পাশ হয় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। দেগ্র এই এ্যামেণ্ডমেন্ট গ্রহণ করতে পারছি না. কংগ্রেম দল যেটা এহণ করতে পারবে, আমরা পাবব, তোমরা পারবে যেটা কমন সেটা আম্রক সেই কমনটা আমর: সকলে মিলে গ্রহণ করতে পারি।

[ 7-20—7-30 p.m.]

যথন আমাদের এই দৃত মনোভাব ঠাঁর। দেখলেন যে এঁরা নিজেদের মতের উপর চলবেন, এঁরা common একটা সর্ববাদীসমত প্রস্তাব পাশ করার চেটা করছেন এবং common ফেটুকু সেটুকু রাথার চেষ্টা করছে তথন হরেরুফ্যবার with the leave of the House সেই amendment তিনি with draw করলেন এবং সেটা সর্বসম্মতভাবে পাশ হল। প্রীমতী ইলা মিত্র যে প্রস্তাব এনেছেন তার একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনার যেটা আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। এবং যে সর্বসমত প্রস্তাব আমরা এক বছর আগে পাশ করেছিলাম এটাতে সেটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। গতবার আমর্শ কি পাশ করেছিলাম স্বসম্মতিক্রমে। আমরা করেছিলাম এই বিধানসভার মতে অবিলম্বে ভারতসরকার জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারকে কূটনৈতিক সম্পর্ক দিক। এবার তিনি তার প্রস্তাবে



at once, immediate কিছু লেখেন নি—ল্ডধু লিখেছেন পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক। গতবার প্রত্যেকটা পার্টি থেকে একজন বঙা ছিলেন এই প্রস্থাবের উপর। কংগ্রেস পার্টি থেকে ডাঃ জয়নাল আবেদিন এই প্রস্থাবের সমর্থক ছিলেন। তিনি সমর্থন করেছিলেন জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারকে অবিলম্বে কটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া তোক। অর্থমন্ত্রীও সেদিন সভা ছিলেন। তাহলে আছ কি আমরা বলবো আমাদের ক্লায়-অক্লায় সমস্ত কিছু নির্ভর করে সংখ্যার উপর ? অর্থাৎ ১৮৪ জন member ছিল বলে তথন অবিলয়ে যক্তিযুক্ত ছিল এখন আর সেই যক্তিযক্ত নেই। তথন কি ইন্দিরা গান্ধীর উপর আন্তা ছিল না ? আমরা ১৬ জন থাকলে আমরা ভোটে একটা কিছ করি, কারণ আপনাদের উপর আমাদের আস্থা আছে। এখন তো আপনাদের ২১৬ জন আছে Super brute majority বয়েছে কিন্তু তবও আমরা division ডাক্ছি। সেসময় আপনাদের ১০৪ ছিল আমরা allies ছিলাম। ইন্দিবা গান্ধীর চিন্তায় আপনারা দব সময় বিভার এবং সব সময় আপনারা ইন্দিরা, ইন্দিরা করছেন। ডাঃ রায় যথন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ত্থন হেমদা আমাদের একটা গল্প করে বলেছিলেন আমরা কচ্চপের মত গুটিগুটি Writers Building-এ ভাল ডা: আমাদের চিৎ করে দেন এবং যথন তিনি চলে যান তথন তিনি আমাদের উপ চ করে দেন এবং আমরা চলে বাই। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় এরকম একটা ভক্তচক্র করেননি। যাঁরা সক।ল ্গকে ব্লাত্তি পর্যন্ত ইন্দির। ইন্দিরা করে হরিনাম জপ করেন। এইভাবে তাঁদের যে কর্তব্য সেই কর্ডব্য 'অব্তেলা করার স্থযোগ তাঁরা নেবেন। কিন্তু এটা করা উচিৎ নয়। যাহোক, আমি একথা বলছি যে কংগ্রেসী সদস্য এবং মন্ত্রিরা বলেছেন যে আমতী মিত্রের প্রস্থাব আনার চেয়ে অনেক বেশী reasonable, judictious। তিনি তাঁর এই প্রস্তাব থেকে অবিশয়ে তুলে দিয়েছেন। তিনি ভ্র একটা qualification দিয়েছেন যে স্বীকৃতি দেওয়া তোক এবং সেটা আজ, না হয় পর্তু, না হয় তিন দিন পর। কিন্তু আপনারা এতে একটা qualification দিছেন ্যে ভারত সরকার যথন উপযক্ত বিবেচনা করবেন তথন দেবেন। তাগলে এই প্রস্তাব পাশ করবার দরকার কি ? তাঁরো যখন উপযক্ত মনে করেন তখন তাঁরা ডাঃ জয়নাল আবেদীন বা কুমার দীপ্তি সেনগুপু মহাশ্যের মতামতের উপর অপেক্ষা করবেন না। তাঁদের এই অ্যাচিত উপদেশ দেবার কি দরকার। Appropriate মনে করেন তথন দেবেন, inappropriate মনে করলে পেবেন না। Inappropriate সময় কেউ recognition দেয়। কিন্তু আপনারা তো আপনাদের মত প্রকাশ করবেন যে recognition দিন এবং সেটা আজ, না কাল, না পরও সেটা তাঁরা বুঝবেন। গণতত্ত্বে আপনার মত তো আপনি প্রকাশ করবেন। যেথানে গণতন্ত্রের কথা বলা হয় সেধানে আপনার মতের কি কোন মূল্য নেই ? আইনসভার মতে কি গণতন্ত্র নেই ? Assembly-এ আমরা ভ্রু মত প্রকাশ করতে পারি তার বেশী কিছু করতে পারি না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমার একট তঃথ হয়েছে কুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত মহাশয়ের কথায়। সাধারণভাবে, বাস্তবিকভাবে আমি লক্ষ্য করেছি যে তিনি সমাজবাদে বিশ্বাসী এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল চিষ্ণা তাঁর। কিন্ধ তিনি ভিয়েৎনামেয় কথা বলতে গিয়ে চীনের কথা উল্লেখ করলেন। মনে বাখাবেন উত্তর ভিয়েৎনামের গভর্গমেন্ট এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্রবী গভর্গমেন্ট চীনের চাকর নয়, মনে রাথবেন আমেরিকা স্বীকার করেছে এরা ইনডিপেডেট, মনে রাথবেন চীনের গভর্মেন্ট যথন বললেন বাংলাদেশকে স্বীকার করবো না, চীনের গভর্মেন্ট বললো বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট আবার স্বাধীন গভর্নেণ্ট নাকি, ইন্দিরা গান্ধী বসিয়ে দিয়েছে কয়েকটা লোককে, কিন্তু উত্তর ভিয়েংনামের গভর্গমেন্ট আপনাদের স্বীকার করার পরেই বাংলাদেশের গভর্ণমেন্টকে খীকার করেছিল। চানের চোথ রাঙানীর জন্ত অপেক্ষা করে নি। যে জাতি আর হাতে করে আজ সুদীর্থকাল সংগ্রাম করছে, ভলে যাবেন না তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে পড়েছিল আমর।

যেমন ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। ভূলে যাবেন না জাপান যথন তাদের দেশ দুধুল করেছিল उथन जात्मत्र विकृत्क नएण्डिन. ज्ला गायन ना काशान गाउगात शत है दाक जास स्थान ফরাসীদের আমদানী করেছিল, তথন তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে লডেছিল, ১৯৫৪ সালে দিয়েন ভিয়েন যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হওয়ার পরে যে লগাইটা হয়েছিল দেখানেই উত্তর ভিষেৎনামের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, দক্ষিণ ভিষেৎনামে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, ছই ভিয়েৎনাম ভোট হবে ঠিক ছিল আমেবিকানবা এসে ফুরাসীদের জ্বতোর পা গুলিয়ে সেই জ্বেনভা কনফারেন্সের সর্বসন্মত সিদ্ধান্ত বানচাল করে আজকে কত বছর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং এরা প্রাণ দিয়ে লড্ছে, এদের ক্ষত বিক্ষত করেছে। আজকের খবরের কাগজে বেরিয়েছে চারিপাশে এদের দৈক্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। তাহলে কি যেদিন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারকে শাসককে পরাজিত করে শত্রুসৈন্তকে সম্পর্ণ বিপর্যন্ত করে সেখানে বসবে সেদিন কি বলবেন আমি তোমাদের স্বীকার করি? তথন তো যে কেউ শ্বীকার করে, আপনাদের প্রগতিশীল তাঁর পরিচয় কোথায় ? সেখানে আমরা একটা কথা বলতে চাই ভিয়েৎনাম স্বাধীন, চীনের ম্থাপেক্ষী নয়। চীন তাকে দাহায় করতে পারে, দোভিয়েট ইউনিয়ান তাকে দাহায় করতে পারে, অন্সান্ত সমাজবাদী দেশ তাকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র ও জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। জাতীয় মৃক্তিযুদ্ধ তারা করছে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে, সেটা ভাঙ্গবার ক্ষমত। কারো নেই । আমি আরও একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই অপারচনিসিঞ্জমের একা সামা থাক। উচিত। এটা অনেক জাতির মধ্যে আছে, আমরা লক্ষ্য করেছি এমন জাতির দেশ আছে যার। প্রগতিশীল। দেখন রিপাবলিক মিশর একটা প্রগতিনীল দেশ তবু বাংলাদেশের ব্যাপারে আঙ্ পর্যন্ত তারা স্বীকার করে নি। অথচ দেখন আফো-এশিয়ান সমোলন এবং কমিটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নেওয়ার জন্ম যথন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি দাবী করলো তথন কিন্তু মিশর সেটা সাপোট করলো, হাা, বাংলাদেশের প্রতিনিধি আস্তক। কিন্তু বাংলাদেশের রেকোগনিজেশান দিচ্চিন।। মাদাম বিন দক্ষিণ ভিষেৎনামের বিপ্লবী সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী ভারতবর্ষে এসেছিলেন ক্যানিস্টাদের সম্বধনা নেবার জন্ত নয়, ভারতবর্ষের শাস্তি সংসদ যাতে অনেক বছা বড় কংগ্রেস নেতা আছেন, সেই শান্তি সংসদ থেকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, ভারত সরকার তাকে আস্বার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেই মাদান বিন প্যারিশে গিয়ে নেগোশিয়েশান "করলেন যে আমেরিকানর। যুদ্ধ করছে বলছে ওদের মাথা উভিয়ে দেবো, সেই আমেরিকানরা হাঁকার করেছে নেগোশিয়েসান করতে হয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকার ও বিথবী সরকার এবং আমেরিকানর। বসেছে। মাদাম বিন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিপ্রবী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক হল্পাইন ডক্টরিন কবে মারা গিয়েছে। আজকে ফেডারেল রিপাবলিক অফ জ'র্মানীতে সেখানেই হল্পাইন ডক্টরীনের পক্ষে মেজরিটি আছে কিনা সন্দেহ। ত্রিয়ার কেউ মানতে না হলষ্টাইন ডক্টরান। আমরা কনস্তল্যার লেভেলে স্বীকৃতি দিলাম, আমরা এগাম্বাসাডার লেভেল স্বীকৃতি দিই ন।। কিন্তু আমরা যথন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিই জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক স্বীকৃতি তথন থোডাই কেয়ার করে চীন চটে গেলো কিনা, পাকিস্থান চটে গলো ্কিনা, বা কে চটে গেলো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই দক্ষিণ ভিায়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে সোভিয়েট ইউনিয়ান এবং অকান্ত দেশ তিন বছর আগে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা তো বলি নি সোভিয়েট ইউনিয়ান স্বীকৃতি দিলেই তোমায় স্বীকৃতি দিতে হবে এবং একথা ভল যেকথা শঙ্করবাব বলেছেন যে বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি দেওয়ার অনেক পরে সোভিয়েট ইউনিয়ান স্বীকৃতি দিয়েছে। ্লোটেই তা নয়। অনেক আগে থেকে আলাপ-আলোচনা করে ইট ওয়াস এাারেঞ্জড, সেকথা ভূলে যাবেন না, তোমরা স্বীকৃতি দেবে আমরা স্বীকৃতি দেবো। সোভিয়েট ইউনিয়ান তিন



বছর আগে স্বীক্ষতি দিয়েছে আজকে স্বীকৃতি দিতে বাধা কোণায়? তারা লডে দেধিয়ে দিছে জনগণ কার প্রছনে আছে আর কাব পেছনে নেই। আজকে আমেরিকান গভর্গমেণ্টের নাম না দিয়ে প্রতিনিধি স্বীকার করছেন যে, তাঁবেদাব গভর্গমেণ্টেব তাঁবেদার দৈলদল হৈরে ভূত হয়ে বাজে এবং প্রাণভয়ে পালাছে। আজকে আমরা এখনও পর্যক্ত স্বীকৃতি দিতে দিধা কববো কেন?

### [ 7-30-7-47 p.m.]

স্তুত্রাং আমি বলছি আমরা যথন আবব জাতির অপারচনিজ্নের নিন্দা করেছি. আমরা নাবী করিনি—আপুনি বলবেন যে আমাদের ভারত সরকার স্বীধীন, তারা কারে। কথায় চলে না, ক্রমি সব স্বকাবই স্বাধীন কাবে। কথায় চলে না। সে তো ছনিয়ার স্ব স্বকারই স্বাধীন, কার কথায় চলে, ত একটি ছাড়া ? সবাই নিজেরা বিবেচনা করে চলে। ভারত সবকারও 🔭 🥦 ধ্রান নিজের। বিবেচনা করে চলবেন। 🏻 কিন্তু পয়েণ্টটা হচ্ছে আমাদের ভারতের স্বাথে কোন্টা চবা উচিৎ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনটা করা উচিৎ। আরবজাতি যে স্থবিধাবাদের নীতি গ্রহণ করেছে আমরা সেই স্পবিধাবাদকে সমর্থন করি না। আমরা কি করবো? আমি আমার শেষ কথা বলুব যুক্তির কথা আমি বলুছি না, আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে শ্রীমতী ইলা মিত্রের এই প্রস্থার সর্ববাদী সম্মতক্রমে যাতে গৃহীত হয় তার জন্ম উনি একটি কণাও রাখেন নি, 🔰 ্রতে আপনাদের আপত্তি হতে পারে। অপারিট কথাটা বেথেছেন। আগে ছিল অথারিট তার জাযগায় যদি পাপনারা বলেন ,কন্দীয়া সরকার শ্রীমতী ইলা মিত্র আর্মি বিশ্বাস করি যে সে সংশোধন বিনা দিধায় মেনে নেবেন। আপনাদের সংশোধন ভারত সরকার। কিন্তু আপনাবা এমন কোন জিনিস তুলবেন না যাতে করে আনএ্যানিমিট নই হয়। স্থামতী মিল সেদিকে নজর ≱ংগ্রেন যাতে আনএটানিমিটি নই না হয়। সেই জন্ম আমরা এক বছর আগে রেখেছিলাম এবং হরেক্ষ বাবকে আমি বলেছিলাম যে উইপ দ্রু কর তোমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট, আন্এ্যানিমিটি চাই। 🏓 আভুকে অপুনাদের অন্তবোধ করবে। যে এথানে যথন অবিলম্বে,এথনই কিছুইবলছি না,আপুনাদের ভারত সরকার এনমেণ্ডমেণ্ট মেনে নিচ্ছি, এনাপ্রোপ্রিয়েট অথারিট মানে সেন্টাল গভামেণ্ট उथन পরের যে এ্যামেণ্ডমেণ্টটা মাননীয় সদক্ষ 🖹 কুমার দীপ্তি মহাশয় এনেছেন, Gentrai Govt. when they consider it appropriate and all that appropriate. এটা তো আমাদের মত প্রকাশ করা হল না, এটা কেন্দ্রীয় সরকারেব মত আমরা প্রকাশ করছি। আমরা কে কেন্দ্রীয সরকারের মত প্রকাশ করবো? এথানে আমরা আমাদের মত প্রকাশ করবো। অবিলয়ে मत्रकात (सरे, आ:(প্রাপ্রিয়েট দরকার নেই, ইনএাপ্রোপ্রিযেট দবকার নেই, নেডাই সব চেয়ে ভাল, পাকা চুল অথবা কাঁচা চুল সৰ যাক, এখন নেডা হয়ে শুপু এটুকু থাক যে আমেরা চাই যে 🌁 ভারা স্বীকৃতি পাক। কবে পাক সে বোঝা থাবে, আমরা চাই স্বীকৃতি পাক। ভাই আমি আপনাদের কাছে অত্যন্ত স্বিনয়ে আবেদন কর্ছি যে আপনাদের এই এ্যামেণ্ডমেন্ট ভোটে প্রেম করবেন না। শ্রীমতী মিত্রের এ্যামেগুমেণ্টটে আপনাদের কোন আপত্তি থাকবার কাবণ নাই, কিছ কোয়ালিফিকেসন নাই, আনকোয়ালিফায়েড তিনি দিয়েছেন এবং সেটা আপনরো গ্রুণ করুণ এবং সর্ববাদী স্থাতভাবে সেটা গুহীত হোক এই আবেদন আমি কংগ্রেস দলের কাছে আবার কর্নছি।

শ্রীমতী ইল। মিত্র: মাননীয় উপাধ্যক মহাশয়, আমি মাননীয় সদস্থ ডাক্তার এম ও গণি সহাশয় যে আামেওমেণ্ট মুভ করেছেন ফুল ডিপ্লোম্যাটিক রিকগ্লিসন, কুল কথাটা আমি এ্যাজেপ্ট

কর্বছি, আরু যে পরে আরু একটা এাামেগুমেন্ট উনি দিয়েছিলেন জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপারিক পরে ডিপ্লোম্যাটিক রিকগ্নিসন টু বি inserved কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক রিকগ্রিসন কথাটা বলা আচে. কাজেই ওই লাইনটার আর কোন দরকার হবেনা। কাজেই আমি ওনার ফুল কথাটা গ্রহণ করলাম। মাননীয় দিপ্তী বাব যে প্রামেগুমেণ্ট মুভ করেছেন সেই প্রামেগুমেণ্ট আমি গ্রহণ করতে পার্ছ না। মাননীয় সদস্য দিপ্রী বাব যেখানে এ্যাপ্রোপিয়েট অথ্রিটির বদলে সেট লি গভর্ণমেন্ট কথাট। সাবস টিটিউট করতে বলেছেন সেটা আমি গ্রহণ করছি কিন্তু পরবর্তীকালে ষ্টো বালছেন at such time as the Central Govt. Considers appropriate. এটা আমি গ্রহণ করতে পার্বাছ না। পার্বাছ না এই কারণে সেই সম্পর্কে যক্তি এখানে অনেক উপস্থিত কর। হয়েছে আজকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি কেন দেওয়া হবে না বা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্বায়ী সরকারকে কেন দেওয়া হবে না, এ যে ৩৪ যুক্তির অভাবে দেওয়া হবেনা একথা আমি মানতে পাবছি না ১৯৬৯ সালে পার্লামেন্টে সমস্ত কংগ্রেস দসস্ত এবং অক্সান্ত দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল সদস্তই এই গার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে স্বীরুতি দেবার জন্ম তাঁরা ২ফন্য 🛶 রেখেছিলেন। এবং এই সম্প্রতিকালে জার্মান ডিমোজ্যাটিক রিপাবলিক গভর্ণমেটকে রেকগনিশন দেবার জন্ম বহু জায়গা থেকে দাবী উঠেছে, বিশেষ করে সম্প্রতিকালে পাঞ্জাব এ্যাসেম্বরীতে সর্বসম্মতিক্রমে এই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্তামী, বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে যা হিন্দুসান টাইমস এর ২৮শে এপ্রিল, গুক্রবারের কাগজ বেরিয়েছে। অন্যান্ত কাগজেও দেখেছি পাশ হয়েছে কিন্ত এই কাগজে বিবরণ বেরিয়েছে যদিও রেভিনিউ মিনিস্টারের নামে রেজোলিউশনটা এসেছিল কিন্তু এই রেজোলিউশনটা মৃভ করেছিলেন পাঞ্জাবের মধামন্ত্রী। তিনি কংগ্রেদ পার্টীর সদস্য এবং ওয়াকিং কমিটিরও সদস্য, তিনি নিজে এই রোজোলিউশনটা মুভ করেছিলেন যা কাগজে বেরিয়েছে। এবং সেই রেজোলিউশনে কি ছিল সেটা বলবার জন্ম আমি ছু'এক লাইন প্ডছি। এর আগে একথা বলা হয়েছে যে এই যাতে ু' সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের বিধান সভা থেকে পাশ করতে পারি সেইজন্ম এক্ষনি বা ইমিডিয়েটলি এই ধরণের কোন কথা রাখিনি। আমরা ৩৫ অন্নরোধ করছি যে আজক্বের যে পটভূমিকা তাতে এটা আর্জেন্ট নেসেসিটি বলেবোধ করছি বলেই না এই প্রস্তাব এনেছি। যদি আমরা মনে করতাম যে গভমেন্ট একদিন দেবেন যেদিন ভাল বুঝবেন তাহলে ত এই প্রস্তাবের দরকারই ২তোনা किह আজকে এনেছি এই কারণে, বিশেষ করে ভিষেতনামের অবস্থাটা দেখন, এই রকম অবস্থা দেখা যায়না, আপনারা দেখেছেন কাগজে বেরিয়েছে কি করে শিশুদের উপর বেমা বর্ষণ চলছে. জনগণকে হত্যা করা হচ্চে। আজকের কাগজে সকলেই দেখেছেন শিশুরা ঢাকায় অর্থাৎ বাংলাদেশে মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই রকমের মিছিলের ধবর আমরা কথনও পাইনি যে শিশুরা মিছিল করে কিভাবে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ তারা জানিয়েছে। আজকে এই বৃক্ম যে একটা অবস্থা চলছে, আমরা গণতাঞ্চিক দেশের প্রতিনিধি, আমরা এখানে 🖪 নিজেদের বাজিগত কথা বলবার জন্ম আসিনি, সমন্ত মাহুবের অন্তরের কথাটা এথানে আমরা উপস্থিত করছি এবং এইজন্ত অামরা বলছি যে এখানে সকলেই আমরা অন্তরোধ করছি যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্তায়ী বিপ্রবী সুরুকারকেও দেওয়া হোক। পাঞ্জাব বিধান সভায় যেকথা বলেছিলেন তার হু'একটি লাইন পড়ে দিলেই আপনারা ব্যতে পার্বেন। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭১, সালে হিন্দুস্থান টাইমস্এ বেরিয়েছিল। সেখানে কংগ্রেসের এাবস্থালউড মেজোরিট এবং তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মেম্বার যাইছোক আদি পড়ছি, The Punjab Assembly today urged the Union Government to accord early recognition to the Provisional Revolutionary Government of



South Vietnam. The House adopted with one voice a strongly worded resolution on the subject. It was in the name of the Revenue Minister. Eleven members representing all shades of political opinion in the House spoke in support of the resolution. They used strong language against the imperialists who had adopted a policy of dividing the people in the Asian countries to spread their tentacies. Moving the resolution the Chief Minister, Shri Ziani Rail Singh condemned the Sino-Us axis and commended the role being played by the Soviet Union in helping the freedom loving people of Asian countries to frustrate the evil designs of imperialists. এই রেজোলিউশনটা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয় সিং, তিনি নিকে মভ করেছিলেন। আমার নিজের রেজোলিউশনে আর্রলি কথাটার উল্লেখ নেই। কাজেই আজকে আমরা বল্টি যে এটা একটা প্রগতিশীল বিধান সভা। পাঞাব গভর্ণমেন্ট এবং পাঞাব এসেম্বলী যদি সেথানে সর্ব সম্মতিক্রমে এই বিজোলিউশন পাশ করতে পারে তাহলে আমাদের এমন 🛌 🌣 অবস্থাহল যে এই প্রস্থাব আমর। এখানে পাশ করতে পারিনা? বিশেষ করে আমি একথা ্রলনি যে এক্সনি রিকগনিশন দিতে হবে। আমি যে কথা বলছি সেটাইছে আমাদের পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক মাহুযের মনোভাব এবং সেটাই আমি বিধানসভার মধ্য দিয়ে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা হচ্ছে জামান গণতান্ত্রিক সরকারকে কটনৈতিক পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এবং ভিয়েতনামের অস্তায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। কাজেই 🖿 এহ প্রস্তাবে কংগ্রেস সদস্য যিনি এই সংশোধনী এনেছেন, আমি আশা করি তিনি উার এামেগুমেণ্ট উইথ্ড করে নেবেন এবং সমস্ত সদস্যদের কাছেও আমি সেই অফুরোধ করে। ভিষেত্নামে প্রচণ্ড পরিমানবিক আক্রমণ চলছে সেখানে যথন সমস্ত পথিবীর মান্ত্রয় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং সেই স্বীকৃতি দেবার জন্ম তাত্র দাবী করছে, বিশেষ করে আমাদের 👟 রতবর্ষের জনগণ যে দাবী করছে, জনগণের সেই মতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমার মনে হয় পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় আমি যে প্রশুবি উপস্থাপিত করেছি এবং তার উপর কুমার্দীপ্তি ্সনগুপ্ত মহাশয় যে সংশোধনী দিয়েছেন সেন্টাল গভর্ণমেন্ট কথাটি বসাবার জন্ম এবং এ এম ও ঘানি সাহেব যে প্রস্থাব দিয়েছেন, ফল ডিপ্লোম্যাটিক রিকগ্নিশন এবং ফুল কথাটি বসাবার জন্ম আমি সেই প্রস্থাবগুলির মধ্যে Central Governtment. এবং 'ফুল' কথাটি গ্রহণ করে সেই এগ্রামেণ্ডমেণ্ট সংযোজনসহ এই প্রস্তাব সকলে মিলে গ্রহণ করার জন্ম আমি আবার বলছি।

ডাঃ এ এম ও থানিঃ মাননীয় উপাধাক মধাশয়, খামার বে এগামেওমেন্ট ছিল তার সেকেও কাজটা উইথ ডু করছি। ফুল এবং ডিপ্লোম্যাটিক রিকগনিশনের মধ্যে শ্রীমতী ইলা মিত্র পার্থক্য করেছেন এবং ক্লেম করেছেন ফুল রিকগ্নিশন ফর বোধ্ সেজন্ত আমি সেকেও এজটা ক্লিউইও ডু করছি।

The motion of Dr. A M.O Ghani that in lines 3 and 4, after the words "German Democratic Republic and", the words "diplomatic recognition to" be inserted, was then, by leave of the House, withdrawn.

The motion of Dr. A.M.O. Ghani that in line 2, after the agreed word "full' be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Kumar Dipti Sen Gupta that (i) in line 2, for the words "appropriate Authorities", the words "Central Government" be substitute, and

(ii) in line 4, after the words "Government of South Vietnam" the words "at such time as the Central Government considers appropriate." be added, was then put and agreed to.

۶

The motion of Shrimati Ila Mitra, as amended, that-

"This Assembly is of opinion that Central Government should be urged upon for according full diplomatic recognition to, and for establishing diplomatic relation with, the German Democratic Republic and the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam at such time as the Central Government considers appropriate."

was then put and carried.

## Adjournment

The House was then adjourned at 7.47 p. m. till 1-p m. on Thursday, the 4th May, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 4th May, 1972, at 1 p.m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 8 Ministers, 1 Minister who is not member of the Assembly, 3 Ministers of State, 2 Deputy Ministers and 194 Members.

#### OATH OR AFFIRMATION OF ALLEGIANCE

1-00—1-10 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable Members, if any of you have not yet made an oath or affirmation of allegiance, you may kindly do so.

(There was none to take oath.)

## STARRED QUESTIONS (which to oral answers were given)

#### ধান চাল যাভাযাতের উপর বারা নিষে

\*২৭১। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*২১০।) **শ্রীহরেক্সনাথ ছালদার:** খাদ্যও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে মূর্শিদাবাদ ভেলায় ধান, চাল যাতায়াতের উপর বাধা-নিবেধ কেবলমাত্র কালী মহকুমায় বর্তমানে বহাল আছে; এবং
- (খ) সত্য হইলে বক্তাবিধ্বন্ত কান্দী মহকুমা ঐরপ বাধা-নিবেধ রাধার কারণ কি ?

#### শোক প্ৰস্তাৰ

মিঃ স্পীকার: মাননায় সদস্তগণ, আজ্ এই সভার কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে অতি ছ: থের সহিত আমি জানাইতেছি যে বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পীকার শাহ আবহুল হামিদ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়। বিগত ২রা মে তারিথে প্রাতে তাঁর পল্লীভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বংসর। তিনি বিগত ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে স্পীকার নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে ছাত্র্কোতারূপে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে স্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে প্রীহামিদ ভারতীয় ব্যবহা পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল ব্যাক্ষ অফ পাকিতানের সেণ্টাল বোর্ডের অক্তম ডিরেক্টর পদে সমাসীন ছিলেন। পলাশবাড়ী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে তাদানিস্তন পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভায় নিবাচিত হন ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে। বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে তাঁহার অবদান অবিশ্বরণীয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী একজন সংসদীয় অভিজ্ঞতা-সম্পের দেশপ্রেমিক নেতা হারাইলেন। ইহাতে বাংলাদেশের অপ্রণীয় ক্ষতি হইল।

মাননীয় সদস্যগণ এখন নিজ নিজ আসনে ২ মিনিটকাল দণ্ডায়মান হইয়। নারবে পরলোকগত বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুন—ইহাই আমার অন্তরোধ।

## জীকাশীকান্ত মৈত্ৰ:

- (ক) মূশিদাবাদ জেলার একমাএ কান্দী মহকুম। হইতেই ধান, চাল পার্নিট ছাড়া মহকুমার বাইরে লইয়া যাওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ।
- (থ) মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে কান্দী মহকুমাই সাধারণতঃ চালের ক্ষেত্রে উদ্ভ অঞ্জল।
  অতএব এই মহকুমা হইতে চালের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ না করিলে, জেলার অল্ লাথ। পরে
  সরকারী ব্যবস্থাপনায় চাল সরবরাহ করা সন্তব্পর নয়। ১৯৭১ সালের বন্ধার ফলে
  এই মহকুমান্ত আমন ফসলের বেশ ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু বিকল্পে চাবের দ্বারা ঐ ক্ষতি
  কিছু পরিমাণে পূরণ করার চেটা ক্ষয়ি দপ্তর ক্ষকের সহযোগীতায় করছেন। কান্দী
  মহকুমা বলা বিধ্বন্ত হওয়া সন্তেও, সরকারী ব্যবস্থাপনায় জেলার অল্ তাল সরবরাহের
  স্থিবিধার্থে ঐ মহকুমা হইতে চালের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ কর। আবশ্যক।

তা ছাড়া ঐ মহকুমার মধ্য দিয়া সংলগ্প বীরভূম জেলার উদ্ভ অঞ্চল হহঁতে বাটতি জেলাগুলিতে চালের চোরা চালান হইয়া থাকে। এই প্রকার চোরা চালান বন্ধ করিবার জন্ম ও কান্দী মহকুমা হইতে চালের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীক্ষমীরচন্দ্র দাস: আমার বক্তব্য হচ্ছে এইরকম বাধা-নিবেধ একমাত্র কালী মহকুমায় আছে। অক্স জায়গায় নাই যথন, তথন কি ঐ নাতি নিয়ে ওটা চালানো যাবে ?

শ্রীকাশাকান্ত নৈত্রঃ আপনি পলিসীর প্রশ্ন তুলেছেন। আরো ক্ষেক্টা জায়গায়ও এই রকম আছে। কালীতে যদি এইরকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না রাখি, তাহলে বীরভূমে চাল চোরাই চালান হয়ে অন্ত জায়গায় চলে যেতে পারে এবং তা চলে যাওয়া স্বাভাবিকও বটে। আমাদের জেলা শাসক বার বার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে আমর্ম এই নিয়ন্ত্রণ বহাল রাথছি। কীলী মহকুমায় যে চাল সংগৃহীত হয়, তা মুর্শিদাবাদ জেলাতেই রাথা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলাকেই এই বিশেষ স্ক্রেয়াগ দেওয়া হয় যাতে মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত চাল অন্ত জেলায় না যায়।

শ্রীলাচীনজ্য সাউ: আমাদের অঞ্চলে ও বীরভূম ভেলা থেকে চালের চোরাই চালান হরে বাইরে চলে থাছে। করেকদিন এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সেই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবশ্যন করা হয়েছে ?

**ঞ্জীকাশীকান্ত মৈত্রঃ** এ প্রশ্ন থেকে ওটা স্বাদে না।

#### সরকার অধিক্ত জমি বিলি-বন্দোবন্ধ

\*২৭২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*২৫৪।) **শ্রীত্যানন্দগোপাল মুখার্জীঃ** ভূমি সদ্যবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার অধিরত (ভেস্টেট) জমি বিলি-বন্দোবতের কি নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন;
- (থ) এই জমি বিলি করার করার দক্ষন রক বামহকুমা পর্যায়ে কোন বেসরকারী কমিটি গঠিত হইতেছে কি না ,
- (গ) যদি গঠিত হইবার পরিকল্পনা থাকে তাহা ইইলে কাহাদের লইয়া কমিটি গঠিত **হইবে এবং** কৃত শীঘ্র জমি বিলির কাজ স্থক ও শেষ হইবে; এবং
- (ম) এই বন্দোবন্ত কি পদ্ধতিতে দেওয়া হইবে, অর্থাৎ বাৎসরিক না মাবজ্জীবন ভিত্তিতে ?

#### শীগুরুপদ খান:

- (১) সরকারের ক্লান্ড কৃষি জমি পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের ৪৯ ধারা অহসারে ভূমিহীন কৃষক কিংবা এক হেক্টায়ারের কম জমির মালিক এইরূপ কৃষকের মধ্যে বিলি করা হইরা থাকে।
- (২) এবং (৩) সরকারের স্তন্ত কৃষি জমি বিলি করিবার জন্ম ব্লক পর্যায়ে ভূমিসংস্কার উপদেই। কুমিটি নিয়লিথিত সদস্থানের লইয়া গঠিত হইয়াছে:—
- (১) স্থানীয় এম এল এ বা তাঁহার প্রতিনিধি।
- (২) ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অন্তঠিত সংধারণ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্থীকত যে রাজনৈতিক দলগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রার্থী দিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে তৃইটি দল সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছিল সেই রাজনৈতিক দলগুলি হইতে একজন করিয়া মোট তইজন প্রতিনিধি।
- ( ) ब्रक उन्नयन आधिकां दिक।
- (৪) জুনিয়র ভূমিসংস্কার আধিকারিক। জুনিয়র ভূমিসংস্কার আধিকারিক কমিটির কনভেনর সেকেটারী হিসাবে কাজ করিবেন। উক্ত সদস্তগণ ছাডাও সরকার কমিটিতে চারিজন সদস্ত মনোনয়ন করিতে পারেন যাঁহাদেব মধ্যে একজন ভূমিহীন ক্লবক অব্খাই পাকিবেন।

ততুপরি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনি বিশিব সময়ে সংঋ্কিই অঞ্চল প্রধান এবং গ্রাণ্য অধ্যক্ষ সদস্য ভিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন জনি বিলির কাজ চলিতেছে। তবে কোটেব ইনজাংশনের দক্ষন বহু ক্ষেত্রে এই কাজ ব্যাহত হইতেছে। কবে এই কাজ শেষ হইবে স্ঠিকভাবে বলা কঠিন।

(৪) পূর্বে বাংসরিক লাইসেন্দ ভিত্তিতে বন্দোবন্ত দেওয়া চইত। এখন সরাসরি রায়তি স্বন্ধ দেওয়া হইতেছে। [1-10-1-20 p.m.]

শ্রীপরেশচন্দ্র গোন্ধামীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, যে কমিটিগুলি গঠন করবার কথা হচ্ছে ভূমি রাজস্ব বিভাগে, জমি বণ্টন করবার জন্ম আমরা যত দূর থবর জানি কোন্ জায়গায় কমিটি গঠন হয় নি। কিন্তু আমরা থবর পাচ্ছি যে জমি বিলির কাজ অব্যাহত ভাবে চলছে। এইটা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন ?

**এ ও রুপদ খানঃ** কমিটি অনেক জায়গায় হয়ত গঠিত এখনও হয় নি, মাননীয় সদস্য যেটা বদলেন সেটা ঠিক। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা আমরা করে দিছি।

**এপিরেশচন্দ্র গোস্থামী:** জমি বিলি হচ্ছে, সরকারী অফিসাররা করে চলেছে, এর সম্বন্ধে কি করছেন ?

**এতিরূপদ খানঃ** ঠিকভাবে যেথানে জমি নেওয়া হয় নি সেথানে জমি বিলির কাজ চলতে পারে না।

**ঞ্জালরত চন্দ্র দাসঃ** মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে এই কমিটিগুলির কনভেনর অথবা সেক্রেটারী থাকবেন। কমিটি হলে তো একজন প্রেসিডেন্ট থাকে, সেই প্রেসিডেন্ট কে হবেন ?

**এতিরপদ খান:** ঐ কমিটির যে মিটিং অহাইত হবে সেই মিটিংএ যে সদস্তরা উপস্থিত থাকবেন তারাই সেই মিটিং-এর চেয়ারম্যান ঠিক করে নেবেন।

**শ্রীদেদার বক্ষঃ** যে সমস্ত সদস্ত নিয়ে কমিটি গঠিত হবে, সেই সব সদস্তের কি ভোটাধিকার থাকবে?

**এতিরুপদ খানঃ** সব সদস্তের ভোটাধিকার থাকবে।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: আমাদের যে আইন অন্তমারে জমি বণ্টন হচ্ছে, সেই আইন হচ্ছে, এটেট একুইজিশন এটাই, যে আইনে বলা আছে লোকাল পিপ্ল আপটু টু এক মৃস অফ ল্যাণ্ড কিন্তু আমাদের জমি দখল আইন কি সংশোধিত হয়েছে?

্রীগুরুপদ খানঃ এইটা ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট অন্নথায়া হয়েছে। আপনি জানেন যে ৪৯ ধারা অনুযায়ী হয়েছে যে হুই হেক্টরের যায়গায় এক হেক্টরের কম থাকলে এইটা করা হবে।

**শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ** মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যে এই যে আইনটা হয়েছে এপ্টেট একুইজিশন এটাক্ট এবং এতে যে সার-প্লাস ল্যাণ্ড রাখা হচ্ছে এইটা একটু তলিয়ে দেখবেন কিনা ?

প্রক্রপদ খানঃ মি: স্পীকার, স্থার, মাননীয় সদস্থ যদি বলেন আমি এই ল্যাও রিফর্ম এটাইটা একটু পড়ে দিতে পারি। "Subject to the provisions of this Act, settlement of lands which are at the disposal of the State Government shall be made, on such terms and conditions, in such manner as may be prescribed, with persons who are residents of the locality where the land is situated আবার এইটা আপনারা সংশোধন করে এইটা বলেছেন who own no land or less than two acres of land, preference being given to those among such persons who form themselves into the so-operative Farming Society.

শ্রীবিশ্বনাৎ মুখার্জী: আমি এইটা বলতে চাইছি যে এটেট একুই জিশনে ছই একর ছিল আর ল্যাণ্ড রিফর্ম এটাক্টে এক একর ছিল, তাই আমি বলছি এই যে ল্যাণ্ড রিফর্ম কমিটি হচ্ছে জমি 

›

ভিসট্রিবিউপনের অক্স এই ল্যাণ্ড রিফর্ম কমিটি যা ব্লকওয়াইজ করছেন এবং অনেকগুলি ব্লক নিরে এক একটা কন্সটিটিউয়েন্সি হতে পারে, সেইজন্ম সেথানকার এম এল এ বা যারা সেথানে কনটেঠ করেছিল ফার্স্ট পার্টি, সেকেণ্ড পার্টি, তারা কি সেই কমিটিতে, কি সেই সব ব্লকগুলিতে রিপ্রেজনটেটিভ দিতে পারবে ?

**জ্রীগুরুপদ খানঃ** হাা, সবগুলি ব্লক কভার করে দিতে পারবে।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ এই যে আমরা জমি দেব, বা সরকার জমি দিছে তার জন্ম পাট্টা দিতে হবে। পাট্টা কি কোন টার্মস এও কনডিশনের ভিত্তিতে নাকি এমনিই জমি দেওয়া হছে—যে আজকে জমি দিলে কালকে সে বন্ধক দিয়ে দিল বা জোতদারের কাছে বিক্রেয় করে দিল সেইজন্ম সেইরকম কি কোন টার্মস এও কনডিশন কি রাথা আছে পাট্টার ভিত্র ?

**এতিরুপদ খান:** মাননীয় স্পীকার, স্থার, আপান ভাল ভাবে জানেন কারণ জাপনি একজন আইনজ্ঞ, স্থানীয় রায়তি স্বত্ব বলতে কি বোঝায় সেই হিসাবে আমরা দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার : এটা আনকনডিশনাল অথাৎ permanent রাইট।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই যে সাবজেক্ট টু টার্মস এও কনডিশন যা লেথা আছে ভাতে ইচ্ছা করলে তাকে আমরা সাবজেক্ট টু টার্মস এও কনডিশন করতে পারি। সেজন্স এই প্রশ্নটা তুলেছি যে আইনের আইনসভার ইনটেনশান ছিল না যে গরীব মান্তুম জমি পেয়ে পরের দিন বেচে দিক কিছা জমিদার আগে থেকে লিখিয়ে রেখে, মহাজন লিখে রাথুক, আজকে জমি পেয়ে কালকে দিয়ে দিলে। কিছা নরম্যালি জমিটা হোল্ড করলো, আসলে অন্ত লোক জমিটার মালিক হয়ে গেলো। আসলে ইনটেনশান ছিলো এরা বাতে জমিটা রক্ষা করতে পারে সেজন্ম টার্মিশ এও কনডিশনের কথা লেখা আছে। স্বতরাং ক্যামরা পাট্টা দিলে টার্মস এও কনডিশনে দিতে পারি কি না সেটা আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামশ করা উচিত বলে মান্ত্রমহাশয় মনে করেন কি না ?

Shri Gurupada Khan: It is a matter of question.

শ্রীশাচীনন্দন সাউ: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে সমস্ত সরকারী ভেষ্টেড জমিতে হনজাংশন করা আছে সেইসমস্ত জমিতে চাষের কাজ ব্যাহত হচ্ছে, উৎপাদন হচ্ছে না। কাজেই এই ব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন ?

**ঞীগুরুপদ খানঃ** কোটের ইনজাংশন রয়েছে, দাব জুডিদ কেদ কাজেই আমাদের কিছু বলার নেই।

শী প্রদীপ কুমার পালিতঃ মাননীয় মপ্তিমহাশয় কি জানাবেন যে, যদি কমিটি গঠিত হওয়ার
★ মাগে সরকারী অফিসাররা জমি বউন করে দেন তাহলো তা বে-আইনা হবে ?

শী গুরুপদ খান: কিছু দিন আগে যে কমিটি ছিলো সেট। ডিজ্পভড করে দিয়েছি। নৃতন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন অফিনার সেটা করতে পারবে না। কাজেই কমগ্রেইণ্ট আমার কাছে এসেছিলো সে বিষয়ে খোঁজ করে দেখছি। জলপাইগুড়ি থেকে কিছু থবর পেয়েছি, তা ছাড়া থবর পেলাম যে সংবাদটি ঠিক নয়।

**@ সুকুমার ব্যানাজী:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একটু আগে বললেন যে জমি বিলি হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে মন্ত্রিমহাশয়ের বক্তব্য কি পরম্পর বিরোধী হচ্ছে না ?

**এ ওক্লপদ খান:** যেথানে কমিটিতে তিন জন মেখার করে করা হয়েছে সেথানে হচ্চে।

শ্রীপ্রকুমার ব্যানাজী: মাননীর মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, এই যে জমি বণ্টন চলছে সেটা কি কোন নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে তিনি যা বললেন ?

**এ ৪রুপদ খান:** কোন নির্দিষ্ট এ**লা**কা নর। বেথানে কমিটি গঠিত হয়েছে, তিন জন সদস্য নিরে কোরাম হচ্ছে সেথানে তারা জমি বন্টন করতে পারেন।

শ্রীপ্রত্যোত কুমার মহান্তি: মাননীয় মিন্ত্রিমার দিয়া করে বলবেন কি যে জমি বণ্টন কমিটি ছিলো সেই কমিটি যদি ভূল করে থাকে তাহলে বর্তমান যে কমিটি গঠিত হচ্ছে সেথানে সেই কমিটির রিভিউ করবার কোন ক্ষমতা থাকবে কি না ?

**এ ওক্লপদ খানঃ** এই বিষয়ে আমরা খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছি।

শ্রীআবস্থল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে সমস্ত সদস্ত নিয়ে এই কমিটি গঠন করেছেন তাতে দেখা গেল এম এল এ-রা আছেন, অর হিজ প্রেজেনটেটিভরা আছেন —এই সরকার অন্তান্ত কমিটি তৈরী করেছেন যেমন করাল ওয়াটার সাপ্লাই কমিটি এবং ব্লক ডেভলপ-মেন্ট কমিটি, উল্লয়ন কমিটি, সেখানে দেখা যাছে এম এল এ-কে সেই কমিটির চেয়ারম্যান করার হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এম এল এ বা তার রিপ্রেজেনটেটিভকে সেই কমিটির চেয়ারম্যান করার অক্তরায় কোখায়?

শ্রীপ্তরুপদ খানঃ একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সরকার যেটা ভাল বিবেচনা করেছেন ঠিক সেইরকমভাবে করছেন। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আসে বলে আমার মনে হয় না।

## वृश्मिमानाम (क्षमाग्र (ज्याती

\*২৭৩। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৪৩৮) **শ্রীমহম্মদ দেদার বক্সঃ প**শুপালন এবং পশু চিকিৎসা (ডেয়ারী উন্নয়ন) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মুর্শিদাবাদ জেলায় নৃতন ডেয়ারী থোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি না;
- (थ) थाकिल कान कारागां विवर करन नागां प्रांता हरन वर्ल आभा कहा यात्र ; विवर
- (গ) ইহার জন্ম আনুমানিক কত বায় হবে?

## [ 1-20-1-30 p.m.]

- (ক) বিবেচনা করা হচ্ছে।
- (ৰ) এ বিষয় সমীকা করা হবে।
- (গ) প্রশ্ন উঠে না।

্রীমছ: দেদার বক্স: মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে সমীক্ষা করা হচ্ছে এবং নিশ্চরই অস্ততঃ ২।১টি জায়গার উপর সমীক্ষা চলছে। মন্ত্রিমহাশয় দয়া করে সেই হ'একটি জায়গার নাম জানাবেন কি?

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ দেটা এখন আমি বলতে পারছি না। তবে মাননীয় সদস্য এবং মুর্শিদাবাদের মাননীয় সদস্য জনাব ইন্তিশ আলি সাহেব, আপনারা একটি দরখান্ত দিয়েছিলেন এবং সৈটা আমরা পরীকা করে দেখছি। স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে সমীকা এবং বিশ্লেষণ করার পরে আমরা এটার সিদ্ধান্তে আদরে এবং এই বিধানসভা শেষ হবার পরে আমাদের বিশেষভারা ১

সেই জান্ধগার যাবেন এবং জারগা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবেন এবং তারা স্থানীয় এম এক এ.-দের সঙ্গে পরামর্শ করে রিপোর্ট করে দেবেন।

**১৯৯৩ প্রক্রিপ কুমার পালিতঃ** এইরকম ধরনের ডেয়ারী থোলার সমীক্ষা অক্সান্ত জেলার কি হচ্চে এবং তার সংখ্যা কত, সেটা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র: এই রকম ধরনের কোন সনীক্ষা হচ্ছে না। আমাদের পরিকল্পনা আছে যে উত্তরবাংলার আমরা কিছু ডেয়ারী সংগঠন গড়ে তুলবো এবং ডেয়ারী সংস্থা স্পষ্ট করবো, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কেন্দ্রের কাছে, ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী করপোরেশনের কাছে লিখেছি। সেথান থেকে কি পরিমাণ টাকা পাব, তার উপর আমাদের এই পরিকল্পনা নির্ভর করবে। তবে মাননীয় সদস্য যদি কোন কোন বিশেষ ভায়গার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে আমরা এ বিষয়ে সমীক্ষা করে দেথবো।

**এপিরেশ চন্দ্র গোস্বামীঃ** সরকারী উত্তোগে ,ডয়ারী থোলা ছাড়া বেসরকারী উ**ত্তোগে**' যারা থানে চাষের সঙ্গে বুক্ত আছেন এবং এই সমস্ত কাজ যারা বুঝেন তারা যদি দেশের ছধের
সমস্তা মেটানোর জন্ম ডেয়ারী ফার্ম থোলার পরিকল্পনা করেন তাহলে সরকার কি তাদের সাহায্য
করবার জন্ম এগিয়ে আসবেন ?

ঞ্জিকাশীকান্ত হৈতে: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই যে এই

ধরনের উত্যোগ যদি আসে তাহলে আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করবো এবং তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবো। তবে মাননীয় সদস্তের অবগতির জন্ম জানাচ্ছি যে সরকারী সংস্থায় হুধেল গাই গরু কিন্তা টাকা দেবার মত অর্থ সরকারের হাতে নেই। এ সম্বন্ধে ব্যাক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে এবং ইউনাইটেড ব্যাক্ষ অব ইণ্ডিয়া তারা একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং এ নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। তারা ছুবেল গাই গরু কেনবার জন্ম সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেবার কথা বিবেচনা করছেন। তারা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন কয়েকটি জায়গায়। তবে এই ব্যাপারে মাননীয় বিধানসভার সদস্যরা যদি উল্লোগ্য হন এবং ব্যাক্ষের উপর যদি তারা চাপ স্প্টি করতে পারেন তাহলে আমাব মনে ২য় বেসরকারা উল্লোগে শিল্ক কলোনিজ তৈরী করা অনুনক সহজ্ব থবং সরকার থেকে আমন্বা অহতঃ সে ব্যাপারে সাহায্য পারো।

শ্রীশারৎ চন্দ্রদানঃ মন্ত্রিমহাশয় বললেন বে ডেয়ারী কাম খোলবার জন্ম একটা সমীক্ষা হছে। সেই সমীকাটা কি পপুলেদন বেসিসে করান হছে এবং যে যে জায়গায় হয় ও হয়জাত দ্বোর অভাব আছে সেই জায়গায় কি সমীকা চলছে?

Mr. Speaker: It has been alreadry answered in respect of Murshidabad District.

**শ্রীরজনী কান্ত দোলুইঃ** মিঃ স্পীকার, স্থার, এই কোয়েশ্চেনের রিজলিউসান অলরেডি পাশ হয়ে গেছে ২রা মে এবং সেইজক্ত আমি এই কোমেশ্চেন উইওড্র করছি।

## চিনি সরবরাহ

\*২৭৫। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৩৪।) **একিশীনাথ মিগ্রে**ঃ থাল ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্র অন্তঃহপূর্বক জানাইবেন কি—

(क) বাকুড়া জেলাতে গত তিন মাসের প্রতি সপ্তাহে গড়ে কত কুইণ্টাল চিনি সরবরাহ কর। হইয়াছে ;

- (খ) গ্রাম ও শহরাঞ্চলে মাথাপিছু চিনি বরান্দের পরিমাণ কত;
- (গ) বাঁকুড়া জেলায় বর্তমানে কতগুলি এম আর দোকান আছে; এবং
- (ঘ) প্রতিটি এম আর. দোকানে প্রতি সপ্তাহে কোটা অন্ন্যায়ী চিনি সরবরাহ করা হয় কি না এবং না হইলে তাহার কারণ কি ?

## শ্ৰীকাশীকান্ত মৈত্ৰ:

- (ক) গত জানুয়ারী মাসের দিতীয় সপ্তাহ হইতে বাকুডা জেলায় স্থায় মূল্যের চিনি বিতরণ স্থাক হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের দিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে যথাক্রমে ৭০০, ১০০০ এবং ১০০০ কুইণ্টাল, ফেক্রয়ারী মাসের প্রথম, দিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে যথাক্রমে ১২০০, ১২০০, ১০০০ ও ১০০০ কুইণ্টাল এবং মার্চ মাসের প্রতি সপ্তাহে ১০০০ কুইণ্টাল হিসাবে স্থায় মূল্যেব চিনি সরবরাহ করা হইয়াছে।
- (থ) মাথাপিছু সাপ্তাহিক বরাদের স্থানীয় হার গ্রামাঞ্চলে ৫ গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে ১৫০ গ্রাম। মে মাস হইতে গ্রামাঞ্চলের হার ৬০ গ্রামে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
  - (গ) ১০০১টি।
- (प) বাকুড়া জেলায় শহরাঞ্চলে সমস্ত এম আরু দোকানকে বরাদের হার অন্থয়ী সাঘা মূল্যের চিনি সরবরাহ করা হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে এম আরু দোকানগুলির শতকরা ৭০টি উাহাদের বরাদান্ত্যায়ী স্থায় মূল্যের চিনি ভূলিয়াছেন। ওয়াগন পাওয়ার অভাবে এবং আন্তঃরাজ্য সড়ক পরিবহনের কতকগুলি বাধা নিষেধ থাকায় অন্থান্থ রাজ্য হইতে ক্যায় মূল্যের চিনি সময়মত আমদানী করা সন্তব হইতেছে না।

**শ্রীকাশীনাথ মিশ্র:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে গ্রামাঞ্চলে ৫০ গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে ১৫০ গ্রাম এটা পূর্ব থেকেই চালু আছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, আরো ৫০ গ্রাম যে বাড়ছে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে অগাং যে ১০০ গ্রাম এবং ২০০ গ্রাম সেটা কি বর্তমানে যাচ্ছে ?

শ্রীকালীকান্ত নৈত্রঃ মাননীয় সদস্য বোধহয় শুনতে ভুল করেছেন। আমাদের যে স্কেলে দেওয়া হছে সেটা জানিয়েছি। এ সম্বন্ধে সরকারের নীতি হল, বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইবে চিনির হার নিয়য়ণ করেন ছেলা কর্ত্রপক্ষ—জেলা ম্যাভিটেট, ডিফ্টিক কট্টোলার। এর এই হারটা, স্কেলটা কি পরিমাণ মাল কাছে আছে অগাৎ এ্যাভেলেবিলিই, তার উপর নির্ভ্র করে এই স্কেলটা। স্কুতরাং সেই ডিসক্রিসান সরকার তাদের হাতেই ছেডে দিয়েছেন এবং যেমন, যেমন এ্যাভেলেবিলিটি থাকে সে অনুসায়ী তারা স্কেলটা করেন। এই সরকার আসার পর চিনির জন্তু কেন্দ্রের উপর আমরা বিশেষ চাপ স্বষ্টি করি। কিছু চিনি যার বোটা ল্যাপ্স করে গিয়েছিল সেটা রিভ্যালিডেটেড হবার ফলে আমরা কোলকাতা এবং শহরাঞ্চলের জন্ম যে চিনি পেয়েছিলাম তার থেকে ১৫।১৬ শত টন চিনি প্রামাঞ্চলে বা মকঃস্বলে দেবার জন্ম ববাদ্দ করা হয়েছে। সেই ১৬ শত টন চিনি প্রত্যেক জেলাতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই এ্যাভেলেবিলিটির উপর জেলা কর্ত্রপক্ষ চিনির স্কেল নতুন করে করেছেন। যেমন বারুড়াতে ৫০।৬০ হয়েছে, আবার বাড়লে সেটা বাড়ানো যাবে। মাননীয় সদস্যরো নিশ্চয় এই উপলব্ধি করবেন যে এ ব্যাপারে আমাদের কোন হাতে নেই। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় এই উপলব্ধি করবেন যে এ ব্যাপারে আমাদের কোন হাত নেই। মাননীয় বিধানসভার সদস্তরা নিজেদের প্রচেটায় যদি জেলা কর্ত্রপক্ষের সঙ্গে

স্থালোচনা করেন তাহলে যে পরিমাণ এ্যাভেলিবিলিটি বাড়বে সেই পরিমাণ গ্রামের শ্বেলটাও বাড়াতে সাহায্য হবে। স্থামার মনে হয় নিশ্চয় স্কেলটা বাড়বে।

ত্রী আবত্তল বারি বিশাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই যে চিনি যেটা বাইরে
 ত্রেপন মার্কেটে পাওয়া যাছে সেটা উদ্ধার করে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রনে আনবেন কি না ?

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন যে এটা আদো সম্ভব নয়। কারণ স্থারের উপর আমাদের কোন কন্ট্রোল নেই। .কন্দ্রীয় সরকার জেন্টেলম্যানস এগ্রিমেন্ট অন্যায়ী ৬০ ভাগ নিয়ন্ত্রণে রেপেছেন আর ৪০ ভাগ লেভি ক্রি অথাৎ ক্রি স্থগার ৪০ পারসেন্ট এবং লেভি স্থগার ৬০ পারসেন্ট। এই যে ৬০ পারসেন্ট লেভি স্থগার এটা কেনীয় সরকার সারা ভারতবর্ষের জন্ম এক একটা কোটা করে ভাগ করে দেন প্রত্যেক বাজ্যের জন্ম। আমাদের পশ্চিমবংলার জন্ম এক একটা কোটা করে ভাগ করে দেন প্রত্যেক বাজ্যের জন্ম। আমাদের পশ্চিমবংলার জন্ম বরাদ্দ হচ্ছে ২০ হাজার মেট্রিক টন। আমবা চেয়েছিলাম ০০ হাজার মেট্রক টন। এই যে ২০ হাজার মেট্রক টন মাসের বরাদ্দ এব থেকে প্রত্যেক মাসে ৮।১০ হাজার টন কাটা ল্যাপ্স করে যাচ্ছে। এবারে দিল্লী সম্মেলন থেকে কিরে আসার পব কেন্দ্রীয় সরকার বাজী হয়েছেন সেই ল্যাপ্সভ কোটা রিভ্যালিডেট করে দেবেন এবং তাব ফলে যে কোটা বাডছে সেটা আমরা মকঃসলে ভাগ করে দিছিছে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই যেটুকু পাব সেটুকু সমভাবে বন্টন করে দেওয়া ছাডা।

্ধ শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে তথ্য দিলেন নিশ্চয় সেটা ঠিক তথ্য যে
১০ পারসেণ্ট লেভি আর ৪০ পাবসেণ্ট ওপেন মার্কেটে বিক্রি হয়, সাবা ভারতবর্ষের ব্যাপার এটা।
আমার জিজ্ঞাস্ত, একথা কি সরকার মনে কবেন যে ঐ ১০ পারসেণ্ট চিনি
যদি সরকারের নিয়ন্থণে আনা হয় তাহলে সার। ভারতব্যে চিনির মল্যমান হাস

মঞ্জু ঠিক রাখা সন্তব হবে ?

**্রীকাশীকান্ত মৈত্রঃ** এ ব্যাপারে কোন দ্বিত থাকাব কথা নয় যে যদি পুরো চিনি স্মান্দের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে সরবরাহ সনেক ব: ছবে এবং প্রত্যেক লোককে সমানভাবে চিনি দিতে পারবো। এটা ঠিক, এ ব্যাপাবে কোন দ্বিত নেই।

**শ্রীভূপাল চন্দ্র পাণ্ডাঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশ্য কি জানাবেন, টাইনে সপ্তাধ্যে ২০০ গ্রাম এবং গ্রামে মাসে ৫০ গ্রাম যা ্দওর। হচ্ছে এই যে ডিফারেল এই ডিফাবেল অত্যাধিক কিনা এবং এরজন্ম কোন বাবস্থাকরবেন কিনা?

শ্রীকানীকান্ত মৈত্র । নাননীয় সদস্য মহাশয়ের সংধ্ একমত হৈ ক্ষেক্টি জেলাতে যেখানে ডিষ্টিক্টের কোটা ল্যাপ্স করেছে গুব বেনী সেইসমত জায়গ(তে এই ধরনের বৈষ্ণা বা বৈপবিতা দুধা গিয়েছে। কিন্তু আধকাংশ জেলাতে সপ্তাহে চিনি দেবার বাবজ্ঞ হয়েছে। আপনার। যদি তদ্পু করেন তাহলে সেটা দেবতে পাবেন। তবে বদি নাহয় এবং মাননীয় সদস্তরা যদি কামার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমি আখাস দিক্ষি যে নিশ্চ্য ছেলা কণ্ট্রোলার এবং জেলা শাসককে বলে এই বৈপরিতাদ্র করার জন্ম বতটা স্থ্য নাশ্চয় করবো।

#### জমি জবরদখল

\*২৭৬। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৪৫৯।) **শ্রীপঞ্চানন সিন্হা**ঃ ভূমি সদ্যবহার ও সংস্কার শ্বীভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে ২৪-পরগণা ভেলার ক্যানিং শহর এবং বাসন্তী বাজার

একাকায় বিগত কয়েক বৎসরে বহু সরকারী জমি জবরদথল হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে; এবং

(ধ) সরকারী জমির ( চলাচলের পথ, নদীর ভেড়ী, নদী-ভরাটিচর, জলনিকাশী থাল ইত্যাদি ) 🌉 জবরদ্ধল ঠেকাইবার জন্ম সরকার কার্যকরী কি ব্যবস্থার বিষয় চিস্তা করিতেছেন ?

## শ্ৰীগুকুপদ খান ঃ

788

- (ক) ক্যানিং বাজার, জেটি ঘাট এবং বিছাধরী নদীর চর জমির মধ্যে কিঞ্চিদ্ধিক ৭কাঠা জমি বারো জন ব্যক্তি অবৈধভাবে দথল করিয়া কাঁচা ও আধপাকা ঘর তৈরী করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬৯ সালে দশটি পরিবার মাতলা মৌজার ৬০০০ বর্গফুট জায়গা অবৈধভাবে দখল করিয়াছেন বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাসন্তী বাজারে সরকারের কোন জমি অবৈধভাবে দথল করা ইইয়াছে বলিয়া সরকারের জানা নেই।
- (খ) দি ওয়েই বেঙ্গল পাবলিক ল্যাও (এভিকশন অফ আন অথের।ইজ্বড অকুপ্যাণ্টস আইনের বিধান অহ্যায়ী এই সকল জবরদখলকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার উচ্ছেদের মামলা দায়ের ক্রার ব্যবস্থা করিতেছেন।

#### [1-30-1-40 p.m.]

**্রীপঞ্চানন সিন্হা:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন ১৯৬৭ সালের পর থেকে ঐ এলাকায় সরকারী জমি জবরদথলের হিডিক পড়ে গেছে ?

**@ গ্রন্থ কি প্রতির্ভিত্র পর জবরদ্ব কি হিড়িক প**ড়েছে তা যদি জানতে চান সেটা পরে জানাব।

শ্রীপঞ্চানন সিন্হাঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন তাঁর দপ্তরের ১নং জে. এল আর. ও. ক্যানিং টাউনে বাঁর অফিস তিনি ওথানে থাকেন না এবং না থাকার ফলে জবরদথল রাতেই অন্ধকারে হচ্ছে ?

**এ গ্রন্থ পদ খানঃ** জে. এক আর ও থাকেন কিনা সেটা যদি জানতে চান পরে জানাব। তবে এই প্রশ্নের সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীপঞ্চানন সিন্হাঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি এই জবর দথলের পিছনে কোন কোন রাজনৈতিক দলের উদ্ধানি এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কি না ?

**এ। গুরুপদ খানঃ** সেটা আমার জানা নেই। তবে আপনি যথন জানেন বলছেন তা হয়ত হতে পারে।

## মেদিনীপুর জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা

\*২৭৭। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৫৬৮।) **এ।প্রত্যোৎকুমার মহান্তিঃ** থাত ও সরবরাই 🗲 বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মেদিনীপুর জেলার কোন কোন থানাকে বন্তাবিধবন্ত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে;
- (থ) যে সমস্ত থানাকে বক্তাবিধ্বত্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেইসমস্ত থানাগুলির স্বাধিবাসীর মধ্যে যাহাদের উপর শেভী ধার্য হইয়াছিল তাহা মুকুবের আদেশ দেওয়া হইয়াছে কি; এবং
- (গ) আদেশ দেওরা হইয়া থাকিলে কতদিন আগে দেওয়া হইয়াছে ?

#### ত্রীকাশীকান্ত মৈত্র:

(ক), (থ) ও (গ)—মেদিনীপুর জেলায় অথবা পশ্চিমবঙ্গের অস্ত কোন জেলার কোন থানাকেই বস্তাবিধ্বন্ত এলাকা বলিয়া থাতা ও সরবরাহ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হয় নাই।

সরকার নীতিগতভাবে স্থির করিষাছেন দে, ১৯৭১ সালের বস্থায় জেলাসমূহের যে সমস্ত ব্লকে আমন ফদলের প্রচুব ক্ষতি হইয়াছে সেইসমস্ত ব্লকের উপর হইতে লেভী মকুব করা হইবে। তদন্তযায়ী এই মধ্যেই কয়েকটি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক্ত জিলাক লেভী আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। যথা, নদীয়া, মূর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার স্বক্ষটি ব্লক, ২৪-প্রগণা জেলার ৮টি ব্লক, হাওণা জেলার ১৪টি ব্লক ও বর্ধমান জেলার ৫টি ব্লক এবং মেদিনীপুর জেলার ১৪টি ব্লক।

যে যে তারিথে এই সমন্ত অব্যাহতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিমে দেখান হইল:—

| ं अन्यात्र समि     | অ।দেশের ত্যার্থ  | আদিশের অন্তর্গত |
|--------------------|------------------|-----------------|
|                    |                  | ব্লকের সংখ্যা।  |
| म निम्             | .४१८११२          | ¢ .             |
| ঐ                  | 5518145          | ۵ ،             |
| মূশিদাবাদ          | : ७।८।४२         | >8              |
| ক্র                | 5518145          | >>              |
| नमौग्रा            | 2612185          | >@              |
| ঐ                  | 22 8 92          | >               |
| ২৪-পরগণা           | २८।७।१२          | b               |
| ব <b>র্ধমান</b>    | ₹218 <b>(</b> 9₹ | ¢               |
| হাওড়া             | ₹51819.          | 28              |
| .सिननी <b>পू</b> द | 27/5/92          | 97              |
|                    |                  |                 |

শ্রীপ্রত্থাৎকুমার মহান্তিঃ মাননায় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি যে মেদিনীপুর জেলায় ৫২টা রকের মধ্যে ৩৭টিতে মকুবের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ক্ষেত্র রু বিদি ভূলক্রমে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সেধানকার লোক আবেদন করলে আপনি কি বিবেচনা করে দেথবেন ?

**बिकामीकान्छ देशकः** निकार्य त्रिश्व ।

## ব্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের খাজনা মকুব

- \*২৭৮ (অন্নুমাদিত প্রশ্ন নং \*৪৯৭।) **শ্রীআবস্তুল বারি বিশাসঃ ভূ**মি সন্ধারহার ও - ﴿ সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্ধপ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুশিদাবাদ জেলার জলগাঁ ও রানীনগর ২নং রক বিগত ব্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে; ফলে ঐ এলাকা হ'টিতে শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী ফসলহানি হইয়াছে; এবং
  - (থ) অবগত থাকিলে, সরকার ঐ এলাকার থাজনা মকুবের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

## ঞ্জিক্লপদ খান:

কে) হাঁা, তবে ফ্যলহানির যে শতকরা হিসাব প্রশ্নটিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে।
প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীগণের মতে জলগী রকে শতকরা ৭৫ভাগ এবং রানীনগর ২নং
রকে শতকরা ৫৫ভাগ ফ্যলহানি হইয়াছে।

(থ) সমগ্র মূশিদাবাদ জেলা বন্থাবিধবন্ত বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় সাধারণ নীতি হিসাবে সমগ্র জেলায় ৫একর পর্যন্ত কৃষি জমির ১৩৭৮ সনের থাজনা মকুব করার জন্ত জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট ইইতে একটি প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রী আবসুল বারি বিশাসঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে তথ্য রাখলেন তাতে একথা বোকা যাচ্ছে যে সমগ্র মুশিদাবাদ জেলা বস্তাবিধ্বত বলে বোষিত হয়েছে এবং সেথানে একর প্রত্ত জমির লোকেদের ১০৭৮ সালের খাজনা মকুবের প্রতাব বিবেচনাধীন আছে বলেছেন। বেখানে সমগ্র জেলা বস্তাবিধ্বত সেথানে শুধু একর পর্যন্ত জমির লোকদের থাজনা মকুবের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, এটা কি ধরণের চিন্তা হচ্ছে ৪

শ্রীগুরুপদ খানঃ আমি প্রথমেই বলেছি সেটা বিবেচনাধীন আছে। এথনও .কান আদেশ এখান থেকে দেওয়া হয় নি। আমরা ওথান থেকে আরো থবর পাবার জন্ম চাদের জানিয়েছি। ঠিক যেনতভাবে প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল সেইমত প্রস্থাব দেননি বলে আরো নিয়মমত প্রস্তাব দেবার জন্ম বলেছি।

**শ্রীআবঞ্জ বারি বিশ্বাস**ঃ মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে এদিক থেকে যথন প্রস্থাব আসছে তথন ঐ সালের খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে ?

**এ গুরুপদ খান: বস্তাবিধব**ত এলাকা বলে যে জায়গা, তাদের খাজনা ছাড়া হবে একপ নির্দেশ দেবে।। আর যদি কোথাও এরূপ হয়ে থাকে আপনি বলবেন আমি নিশ্বয়ই দেখবে।।

**শ্রী আবজুল বারি বিশ্বাসঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই যে সমন্ত বল্যাবিধ্বস্ত এলাকা সম্পর্কে যতক্ষণ না স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ থাজনা আদায় বন্ধ থাকবে কিনা, এটা জানাবেন কি প

**ত্রীগুরুপদ খানঃ** আপনি যা বললেন সেট। চিন্তা করে দেখবো।

**শ্রীসরোজ রায়** বন্ধাবিধ্বত যে সমস্ত এলাকা তাদের রিলিফ যাতে দেওয়। হয়, এবং পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত এলাকায় থরা হচ্ছে—ডাউট, সেইসব এলাক। সম্পর্কে সরকারের কি চিন্থা আছে অর্থাৎ ঐ সমস্ত এলাকা থরা বলে আপনি মনে করেন কি ?

Mr. Speaker: The question does not arise.

শ্রীমহম্মদ দেদার বক্সঃ যে সমস্ত জমির থাজনা আদায় বন্ধ করা হয়নি, নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তহনীলদার তারা থাজনা আদায় করে নিয়েছে— থাজনা আদায় হয়ে গেল ৫একরের নীচে, তারা টাকা ফেরত পাবে কিনা মন্ত্রিমহাশয় দয়া করে জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ তাদের ক্যাপাদিটি ছিল তাই দিয়ে দিয়েছে।

## চিনি ও কেরোসিন,তৈল সরবরাহে বৈষম্য

\*২৭৯। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৬০৪।) **শ্রীপ্রবোধ কুমার সিংহ রায়**ঃ থাছা ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, শহরের চাইতে গ্রামের রেশনকার্টে মাথা পিছু চিনি ও কেরোসিন তৈল বরান্দের পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে ;
- (খ) অবগত থাকিলে, এইরূপ পাথক্যের কারণ কি; এবং
- (গ) এই পার্থক্য দূর করার জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

## শ্ৰীকাশীকান্ত মৈত্ৰ:

(ক) কেরোসিন তৈল বরান্দের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়

না। তবে জেলায় কেরোসিন সরবরাহ কথনও অপ্রতুল হইলে জেলা কর্তৃপক্ষ মাথাপিছ বরান্দের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। হাযা মূল্যের চিনি বটনের ক্ষেত্রে এইরূপ পার্থক্য আছে।

(খ) শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের চিনির চাহিদা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় কিছু বেশী; দেজকু চিনির সরকারী বন্টনের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের কিছ অতিরিক্ত প্রযোগ দে**ওয়া** হয়। অবশ্য এই বণ্টন-বৈষামের জন্ম রাজ্যে কাষ্যা মূলোর চিনির অপ্রতল সরবরাহই দায়ী।

(গ) মলতঃ সরকার এই ধরণের বৈষ্মাের পক্ষপাতী নন। কিন্তু প্রযোজনের তুলনায় সরবরাহ শ্রপ্রতল ১ওয়ায় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের হাযা মূল্যের চিনির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। ভারত সংকারকে এ ব্যাপারে অবহিত রাখা হইয়াছে এবং উচ্চাদের এই রাজ্যের জন্স চিনির ববাদ খাবও বাছাইবার জ্ঞা অফুরোধ জানান হংয়াছে। কেশীয় সরকার এই রাজ্যে**র জ্ঞা** গুলুটক চিনি ধুরাদ্দ করেন তাহাও সমস্ত ওয়াগনের (মালগাড়ীর) অভাবের জ্**ন্য আসিয়া** ছুণাছঃয় না । রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকেও এ ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ অহুরোধ করা সত্ত্বেও চিনি পরি<mark>বহনের</mark> ক্ষতে কোন উল্লেযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। গ্রামাঞ্চলে অধিবাসীদেরও যাহাতে বাহান বেশী কবিয়া সাধ্যমূল্যের বরান্দ চিনি সরববাহ করা সম্ভব হয় সেইজন্মে জেলা ক**র্তপক্ষকে** মুত্তক পরিবহনযোগে, বায়-বৃদ্ধির বুঁকি সত্ত্বেও, নির্পারিত মলোব চিনি রাজ্যের বাহিবে অবস্থিত ্লতুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রয়োগন যথাসাগ্য মেটানোর জন্ম এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রযোগন্মত আরো পাইকার আমদানীকারক নিয়োগ কবিবার জন্য নিদেশ জারী করা হইষাচে। ুদ্ধেশ্য যে এই রাজ্যের চিনির উৎপাদন এতই স্বল্ল যে রাজ্যের চিনির উৎপাদন বাইরের **মিল** ্ৰে নিধারিত মূল্যের ব্রাক্ষ্কত চিনি আমদানী ক্রিয়াও চাহিদার এক সংশ্মাত্ত মেটানো

সম্প্রতি প্রামাঞ্চলের জন্ম চিনির বরাদ কিছু রুদ্ধি করা হইষাছে এবং আশা করা যায় যে গ্রামাঞ্জে ব্রালক্ষত চিনি বণ্টনের হার ( যাহা জেলা কর্তৃপক্ষ ঠিক কবিষা থাকেন ) কিছু বুদ্ধি করা সম্ভৱ হুইবে।

[ 1-40 - 1-50 p.m. ]

-শ্রীপরেশচন্ত্র গোস্বামীঃ পূজা পাবণে াচনি সরববাহ করা হয়, কিন্তু আমাদের বিধান সভার সদস্তদের ইদানিংকালে গণ দেবতার পূজা খনেক বেশি করতে ২চ্ছে তারজন্স চিনি সরবরাহ বেশা করে করা হবে কি ?

শ্ৰীকাৰীকান্ত মৈত্ৰঃ এ প্ৰশ্ন আদে না।

## কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ

\*২৮০। (জন্তমোদিত প্রশ্ন । \*৫২০। আ**নুকুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত**ঃ ভূমি সন্থাব্যবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুশিদাবাদ জেলায় এতেট এ্যাকুই জিশন ডিপার্টমেণ্ট-এ ১৩ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্থ কর্মরত করণিকরা অভাবধি স্থায়ী বা আধা স্থায়ী করণিক হিসাবে শ্বীকৃতি পান নাই; এবং

(খ) অবগত থাকিলে (১) ইহার কারণ কি ও (২) এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

## জীগুরুপদ খানঃ

। গ্রু (ক)

2

(খ) (১) এবং (২) মূর্শিদাবাদের সমাহর্তার অফিসে প্রায় ৫০ জন অভিজ্ঞ নন ম্যাট্রিক

কমপেনদেসন মোহরারকে নিম্নবর্গীয় করণিক পদে প্রমোশন দেওয়া হয়। কিন্তু করণিক পদের নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ( ম্যাট্রিকুলেশন ব। সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ ) না থাকায় এই করণিকদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ঘাটতি মকুবের জ্ঞন্য মুর্শিদাবাদের সামাহর্ত। রাজস্ব পর্যদের নিকট একটি প্রস্থাব পেশ করেন। প্রস্থাবটি বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীগোঁভম চক্রবর্তী: যেসব তংশীলদার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে থাজনা আদায় করেন তাঁরা গত বক্তার জক্ত সেই থাজনা আদায় করতে না পারায় যে কমিশন তাঁরা পেতেন তা না পাওয়ায় তাঁদের যে আর্থিক ছরবস্থা হচ্ছে এ সম্বন্ধে আপনি কি কিছু চিন্তা করছেন ?

**এতিরুপদ খান:** আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন এটা তহণীলদারদের প্রশ্ন নয়।

## জন্মল-সংলগ্ন জবরদখল জমি

\*২৮১। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৪৯।) **শ্রীকাশীনাথ মিশ্র**ঃ বন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বাঁকুড়া ডিভিসনে জন্ধল-সংলগ্ন কত পরিমাণ জমি এ পর্যন্ত জবরদ্থল হইয়াছে: এবং
- (খ) উক্ত আবাদী জমির স্কৃষ্ঠ বণ্টনের কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?

## শ্রীসীভারাম মাহাভো:

- (ক) বাঁকুড়া বনভুক্তিকর অধীনে যে সব বনভূমি জবর দথল হইয়াছে তাহা জরীপ করার কাজ এখনও চলিতেছে। এ পর্যস্ত ৪৬৯.২২ হেক্টর জবর দথলী বনভূমির জরীপ করা হইয়াছে।
- (থ) হাঁ। জবর দথলী বনভূমি কি প্রকারে বন্টন করা হইবে সেই বিষয়ে বিগত ২৬শে জুন. ১৯৬৯ তারিখে মন্ত্রিমণ্ডলীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং সেই অঞ্সারে বিষয়গুলি বিবেচিত হইতেছে। জবর দথলী বনভূমির মধ্যে কোন জমি ক্লয়িখোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা ভূমি সদ্ব্যবহার ও সংস্কার এবং ভূমি ও ভূমিরাজম্ব বিভাগকে হস্তান্ত্র করা হইবে এবং উক্ত বিভাগই পরবর্তী বন্টন প্রভিত্তর কাজ করিবেন।

শ্রীকাশীনাথ মিশ্র: যেসব ভূমিহীন চার্যী বনের জমিগুলি চাষের উপযোগী করে চাষ করছে তাদের সেই জমিগুলিকে ফরেষ্ট বিভাগ থেকে জেলা ফরেষ্ট অফিসার নোটিশ দিয়েছেন যাতে তারা সেই জমিগুলি ছেড়ে দেয়—এরকম সত্যি কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কি না ?

প্রীসীভারাম মাহাভো: না, তবে সরকারী অফিসারদের বলা হয়েছে যে, কৃষিযোগ্য জমি যে সমস্ত চাষীরা চাষ করছে তাতে যে স্থানীয় কমিটি আছে তাঁরা যদি মনে করেন যে কৃষিযোগ্য জমি সে চাষী পাবে কি না পাবে—সে দায়িত্ব সেই কমিটির উপরেই দেওয়া আছে।

শ্রীকাশীনাথ মিশ্রাঃ বাঁকুড়ায় দেখা গিয়েছে কিছু ভূমিহীন চাষী ফরেষ্টের জমি চাষের উপযোগী করে চাষ করছে। তারা তাদের পরিশ্রম এবং অনেক কণ্ট করে পয়দা থরচ করে জমিগুলো চাষের উপযোগী করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফরেই ডিপার্টমেণ্ট থেকে নোটিশ দিয়ে শীত্রই জমিগুলো ছেড়ে দেবার আদেশ দিচ্ছে—এইরকম করা হচ্ছে কি ?

**এীসীভারাম মাহাজোঃ** যদি সেইরকম কিছু থাকে তাহলে আমাদের নোটিশে আনলে বিচার করবো।

শ্রীসরোজ রায়: কিন্ত ইতিমধ্যেই ওই সুমন্ত জমি চাষ করতে গিয়ে যে সব ক্বকদের বিরুদ্ধে করেঞ্জীভাইরেক্টরেট কেস চালাচ্ছে সেই সব কেস থেকে তাদের মুক্ত করার চেষ্টা কি করবেন ?

্রীসী ভারাম মাধ্যভোঃ আপনাদের সেইরকম বিশেষ কোন কেস থাকে জানাবেন তাহলে নিশ্চয় সে ব্যবস্থা করবো।



#### সরকারে হাস্ত জমি

\*২৮২। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*২৫৬।) **শ্রীজ্ঞানন্দরোপাল মুখার্জী**ঃ ভূমি সদ্ব্যবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি —

- (ক) পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত সরকার কি পরিমাণ তমি হাতে পাইয়াছেন.
- (থ) জ**মির উপর্বামা বর্তমান বিধি**ণতে কণ্ট্রার ফলে অতিরিক্ত কত জমি স্বকারের হাতে বর্তাইতে বলিয়া আন্ধা করা যায়
- রে। এ পর্যন্ত কত জমি ভূমিখীন রুষক ও ৬ টেজামা মালিকদের বিলি করা হইয়াছে,
- (ষ) তন্মধ্যে স্থায়ীভাবে বন্দোবক করা গ্রমির পরিমাণ কত ; **এবং**
- কত সময়ের মধ্যে সরকার সময় উদ্ভ অমি দথল লইতে ও বিলিবনোবর সমস্থা করিতে
  পারিবেন বলিয়া আশা করা বায় १

#### শ্রীগুরুপদ খান:

- (ক) এ বড়, এন-গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিপোট ঋণ্যায়ী ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর প্রযন্ত ৮,০২,৪১৫ একর ক্রায় ভ্রমি সরকারের হাতে আসিয়াছে।
  - (খ) আনুমানিক সূত হ**ইতে তিন** লক্ষ একর।
  - (গ) ৩,৫৭ লক একর।
  - (ঘ। ১.১৮ লক্ষ একর।
- (৩) আদালতের নিষেধাজ্ঞার (ইনজাংশনের) দক্ষন ধনত উদ্ভ জমি দখল লওয়াও বিলি বন্দোবত করার কাড ব্যাহত হইতেছে। তবে আশা করা যায গুই হইতে তিন বংসরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা যাইবে।

**শ্রীপরেশচন্দ্র গোস্থানী:** এই যে গুমি ইতিমধ্যেই সরক রেব হ'তে আছে এবং যে গুমি নৃত্ন সিলিং বাধার ফলে সরকারের কাছে আসবে বলে মনে ইচ্ছে তাতে বর্তমানে যে মেপিনারী **আছে** অগাৎ জে এল. আব ও এবং সেটেলমেণ্ট অফিস হত্যাদি গাব। সমস্ত গুমি বিলি, বন্টনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব বলে মনে করেন কি ?

শ্রীপ্তরুপদ খানঃ আমি আপনার দিটোর প্রশ্নের উত্তর দিছি। গাম বিলের জন্ম প্রথমতঃ ব্লক পয়্যায়ে যথাবিহাত একটা বন্টন কমিটি করে দিয়েছি। আমরা জে এল. আরু ও. অফিস বা সেটেলমেন্ট অফিস ,থকে হিসাব সংগ্রহ করে থাকি এবং সেধানকার হিসাব ঠিক হয়ে থাকে।

#### [ 1-50-2-00 p.m.]

25

3

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গোস্থামী: আমি মাননায় মন্ত্রিমহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা করা বলতে চাই যে জে. এল. আর. ও. আফসে আমি গিয়েছি এবং সেখানে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে তাদের রেকর্জপত্র, কাগগুপত্র রাখবার কোন ভায়গা নেহ। ৬০ এল. আব ও-র অফিসেব লাকেরা আমাকে বলেছেন যে আমাদের অফিসে কাগগুপত্র রাখবার কোন ভায়গা পাওয়া যায় না। এছাড়া আমাদের যত প্লাফ আছে ভাষগার অভাবে তারা ঠিক্ষত কাজ করতে পারে না এবং স্বাধীনতার আগে রটিশ আমলে যে প্লাফ ছিল এখন ও সেই প্লাফের সংখ্যা রয়েছে এবং বৃটিশ আমলে যে মেশিনারী ছিল এখন পর্যত সেই মেশিনারী দিয়েই আমাদের কাজ করতে হছে। কাজের কোন ফেসিলিটিস নাই। এদিকে যদি মাননায় মিরিমহাশ্য বিশেষ দৃষ্টি না দেন তাহলে স্বকাজই বার্থ হবে।

Mr. Speaker: This question does not arise.

শ্রী আবস্তুল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানিয়েছেন 'থ' প্রশ্নের উত্তরে যে ২থেকে তলক একর জমি পাবেন। তাঁকে আমি জিজাসা করছি, তিনি কি অবগত আছেন যে, আপনাদের এই ভূমিসংস্কার আইন আসার পর জমি লুকিয়ে রাথবার জন্য বড় বড় জমির মালিকের। তাদের সমস্ত ছেলে এবং মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জমি লুকিয়ে রাথবার একটা ষড়যন্ত্র করেছেন এবং সেজন্ত বড় বড় পরিবাবের মধ্যে একটা বিয়ের হিড়িক পড়ে গেছে এটা কি তিনি গ্রানন ?

শ্রীশুরুপদ খানঃ আমি সেরকম থবর জানিনা। তবে আমাদের মাননীয় নেতা বিভিন্ন বিয়ে বাড়ী একে নিমন্ত্রন পাছেন কিনা জানিনা কিন্তু বিয়ে বাড়ীর সপে আমাদের কোন সম্পক নেই। দ্বিতীয় কথা হছে, আইনের বিজদ্ধে এই আইন পাশ হবার পর কেউ যদি আইনকে ফাঁকি দেবার জন্ম কিছু কাজ করে থাকেন তাহলে একথা মাননীয় সদস্ত মারকত জানিয়ে দিছি যে শুনুসরকারী কর্মচারীরা নয় আপনারা সকলে একসপে চেটা করবেন যাতে এই আইনকে ফাঁকি কেউনা দিতে পারে, সে বিষয়ে সজাগ হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শীহবিবুর রহমান: মাননীয় মাল্লমহাশয় কি অবগত আছেন যে, চাধীদের যে জমি বন্দোবত দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকে সেই জমি দণ্ল পান নি ?

**শ্রীগুরুপদ খানঃ** ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে অথচ দথল পান নি এরকম স্পেসিফিক কেস যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

**এ আবঞ্জ বারি বিশ্বাসঃ** যেটা স্বাভাবিকভাবে ঘটছে আমি মাননীয় মিদ্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি উনি কি তদন্ত করে দেখবেন এইরকম আপনাদের বিভাগায় দপ্তর থেকে ভূমিহীন পরিবার যারা লাইসেন্দ প্রেছিল তারা এখন প্রথম অনেকে অন্তত্পক্ষে প্রতিটি জেলাতে শতকরা ২৫ জন লোক তারা জমিতে যেতে পারছে না বা দখল পাছেছে না ?

**্রীগুরুপদ খান:** আমি জানি না শতকরা ২৫ভাগ লোকের হিদাব মাননীয় সদস্য কি করে পেলেন। তবে আমার কাছে ২।১টি কেস এসেছে আমি সেগুলি দেখছি। আর মাননীয় সদস্য মহাশয়ের কাছে যদি কোন স্পেসিফিক কেস থাকে সেগুলি আমাকে দিলে আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে দেখবো।

শীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে একটা কথা জিঞাসা করছি যে যদি কোন চাষী লাইসেপ পেয়ে থাকে গত বছর এবং এ বছরে এখনও পাট্রা দেওয়া হয়নি এবং তাকে লাইসেপও দেওয়া হয়নি সে চাষ করতে পারবে কি না ? এই সঙ্গে আমার আর একটা প্রশ্ন, যদি কোন ভূমিহীন এলিজিবল ক্যাটিগরিতে থাকে, জমি দখলে থাকে, সারপ্রাস ভেট্টেড ল্যাও তার দখলে থাকে, সে যদি লাইসেপ না পেয়ে থাকে বা পাট্রা না পেয়ে থাকে তাহলে তার কেসটা যতক্ষণ বিবেচনাধীন আছে সেইসময় তাকে চাষ করতে দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীপ্তরুপদ খান: যে প্রথম প্রাটা তুললেন লাই সেন্স দেওয়া হয়েছিল তাকে এক বছরের জন্য। এরপরে যাতে পাটা দেওয়া হয় তারজন্য ভূমিবন্টন কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। বিতীয় প্রশ্ন যেটা কবলেন, একটু আগেই আমি বলেছি, পরে এসব বিষয়ে আলোচনা হবে, বিবেচনা হবে। ইন দি মিন টাইম চাষের টাইম এসেছে বলে যার দথলে ছিল, লাইসেন্স পেয়েছিল সে পাটা না পেলেও এখন চাষ করতে পারবে।

প্রতিশ্বনাথ মুখার্জীঃ আগের প্রশ্নটার আগে জবাব দিন। এই নিয়ে আলোচনা হবে, বিবেচনা হবে, ইন দি মিন টাইম চাষের সময় হয়ে গেল, তাহলে যার দথলে ছিল, লাইসেন্স পেয়েছিল, পাট্টা না পেলেও চাষ করতে পারে কি না ?



3

শ্রী গুরুপদ থান: জমি বর্তন কমিটি প্রায় বব জায়গায় তাঙাতাজি কাজ সুরু করবে বলে মনে হয় তাহলে খুব বেশী সময় লাগবে না তারাই ব্যবস্থা আলহন করবেন। আমরা এখনি থেকে 

ৄিকোন নিদেশ দিই না। সেই জমি বর্তন কমিটির যে অমতা রয়েছে সেই ক্ষমতা ত আমরা কেড়ে

নৈতে পারি না।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ আন দের যে প্রশা চল তার উত্তর হন ন, । আমাদের সাক্লার ছিল, লং স্ট্যান্ডিং সাক্লার, এর আগের গভন্মেন্ট দিয়েছেন, স্তায়ন্ট সাক্লার, এর আগের গভন্মেন্ট দিয়েছেন, স্তায়ন্ট সাক্লার, এর আগের গভন্মেন্ট দিয়েছেন, স্বায়ান্ট শিল্পান্টের শাসনে দিয়েছেন, জান বার দপলে আছে, চার করছে, তারা যদি এলিজিবিল ক্যাটেগরির হয়, তাহলে ডিট্টিবিউশনের সন্ম জান ডিট্টিবেউ, করার বালে, বস্থায় প্রায়াচন নাকরে ওকে, কমিট করা নাভ হয়ে পাকে, তাহলে বতপণ পাত নাকে বালের ডিমাইড হছে তাজন প্রয়ন্ত তারা চার করতে পার্যে । বাদ সেটা ডিসাইডেই হছে বালের নাক্রা ডিমাইডেইছে হছে বালের নাক্রা করতে পার্যে । এই বক্ষ একটা স্থাভিং সার্লার ছিল। কিছু এখন আন্তাহলকে প্রপাগভাহছে, আনক থানায় প্রান্ধ আফসারর। বলে বেড:জেন্ম না তোমাকে বজন পালা দেওয়া হয়ান, লাইসেক দেওয়া হয় নি, ভুনি ছেডে চলে যাও। সেইডেই আনি এনাস্যায় বালের বিশ্ব করার জাবিত আছে তালের কেন্স্য যুক্ত বিক্রা বানি থাকরে বা বিবেচনাধীন থাকরে তাজল প্রস্থ চাব করার আধিকার ভালের ক্রাক্রে ।

#### (্না বিপ্লাই)

Mr. Speaker: Generally live minutes are given for a single question but in some gases I am allowing ten minutes time. Let it be the last supplementary.

**শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস**ঃ আমার প্রশ্নটা পুর একরী। সন্তিমগ্র প্রান্তিম কি চাষ করতে কে বাবে এখন ?

শীগুরুপদ খান ঃ ্য সমস্থার কথা জনি বললেন, লাহসেত যাদের দেওবা ধরেছে, এলিজিবল ক্যাটিগরির যাদ তাবা হয় তাহলে ওপানে লাগিও জিঞ্জিবইনন কামটি বাদেব নিষে হয়েছে তাদের তাতাকে না, দেওবাব কোন সগত কারণ দেখিন। বাদ এতাদন প্যথ তিনি পেয়ে আসছিলেন এবং এলিজিবল ক্যাটগরির হয় ,সংফেজে তারা চায় করতে পারছেন। তাদের যথন এলিজিবল ক্যাটিগ বতে ধ্বেছি তথন নিশ্মহ তাবা চায় করতে পারহেন।

শ্রীআবত্তল বারি বিশ্বাসঃ মাননীয় মান্ত্রমাণ্ডাবের কংছে আমাব জিজাসা যে আপনি জানেন যে আপনার সরকারের যে সমস্ত থাস জমি আছে সেহ থাস জাম কর না কেও চাষ করতো, এমনি কোথাও জাম পছে থাকেনি। সেই থাস জামর উপর যে সমস্ত খান্টান চার্যী আগে থেকে চার্যবাস করছে এবং ডিফেন্সের লোক ভিন্দেনের রেকমেওেশনে, আপনার খাদ্দির থেকে ডিফেন্সের লোককে লাইসেল কেটে দেওয়া হচ্ছে। সেথানে গিয়ে দেখা যাছে যে হয় ডিফেন্সের লোক কৃমিধানকে উছেদ করতে চাছে আর না হয় ডিফেন্সের লোককে খ্রিটানিরা বসতে দিতে চায় না, তাহলে আপনি কাকে অগ্রাধিকার দেবেন এটা দয়া করে বলবেন কি পূ

মিঃ স্পীকার: আপনি যদি স্পোসিফিক করে না বলেন তাহলে কি করে হবে, আপনি বললেন ভূমিহীন, ভাগচায়ী ক্লুষক জমি দখল করে ছিল। গভর্গমেণ্ট আগে জমি থাস দখলে নেবে after that distribution comes. The Government must take Khas possession of the Land, then it will be distributed.

শ্রী আবতুল বারি বিশাস: ভূমিগীন চাষী লাইসেন্স নিয়ে চাষ করছিল, সেই জমির উপর ডিফেন্সের লোক বসিয়ে দেওয়া হলে এমন ক্ষেত্রে কি হবে ?

শ্রীগুরুপদ খান: আগে যে লাইদেস ফি দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে এক বছরের জন্ত। এখন ডিফেন্স লোকদের জন্ত স্পেশাল ব্যবস্থা রয়েছে। এক বছর হয়ে যাবার পরে তার লাইদেন্স যদি শেষ হয়ে থাকে, আমার দপ্তর থেকে কোন কর্ত্তৃপক্ষ যদি ডিফেন্সের লোককে নিয়ে থাকে তাহলে এটাই মনে করতে হবে যে তার লাইদেন্স বাতিল হয়ে গেছে বলেই ডিফেন্সের লোককে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআবসুল বারি বিশ্বাস: এখন যে চাষী আবহমানকাল ধরে চাষ করে আসছিল তার জন্ম সেই ভূমিনীন চাষীকে অগ্রাধিকার দেবার জন্ম কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না! ?

**এ প্রিক্তপদ খান** ভূমিহান বলে স্থানীয় কমিটি যাকে মনে করবে নিশ্চয়ই ভূমির ব্যাপারে তাকে আপনারা অগ্রাধিকার দিতে পারবেন।

Mr. Speaker: Question hour is over.

## কৃষিজমি শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্ম গ্রহণ

\*২৮৩। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*২৫৭।) **শ্রীআনন্দরোপাল মুখার্জী**ঃ ভূমি সন্থাবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশার অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ত্র্গাপুর মহকুমার অন্তর্গত কত পরিমাণ ক্লষি উপযোগা জমি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ম গ্রহণ করা হইলেও উদ্বন্ত বলিয়া এখনও ক্লয়িকার্যে ব্যবহার করা হইতেছে;
- (थ) উক্ত জমির বিলি-বন্দোবস্ত কিভাবে করা হয়,
- (গ) উক্ত জমি স্থায়িভাবে না অস্থায়িভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়; এবং
- (ঘ) ঐ জমির থাজনার হার কত ?

## এতিকপদ খানঃ

- (ক) ৩২৭৪ একর।
- (থ) বিশেষভাবে গঠিত একটি ভূমি সংস্কার উপদেন্তা কমিটির স্থপারিশক্রমে উক্ত জমি বিলি বন্দোবন্ত করা হয়।
- (গ) বাস্তবিক লাইদেন্সের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।
- (ঘ) লাইসেন্স ফি একর প্রতি বাৎসরিক দশ টাকা।

## জমির ক্ষতিপূরণের টাকা

\*২৮৪। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৫০।) **শ্রীকাশীনাথ মিশ্রাঃ** ভূমি সন্থাবহার ও সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তথ্যধ্যক জানাইবেন কি—

(খ) ক্ষতিপুরণ দাবী বাবদ দরখান্তের সংখ্যা বর্তমানে কত; এবং

(গ) উক্ত অফিসে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

## একিকপদ খান:

- (ক) ১৯৭১-৭২ সালে বাকুড়া জেলার জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৭৮, ৭,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। ঐ টাকার মধ্যে এ পর্যান্ত ৬৯,৩৩,৫৫১ টাকা দেওয়া হইয়াছে।
- (খ) দর্থান্ত অন্নসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। ক্ষতিপূরণ তালিকা অঞ্যায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকে। প্রদেষ ক্ষতিপূরণ তালিকার সংখ্যা ১,৯৪,৭৭৬।
- (গ) কর্মচারীর সংখ্যা মোট ১১৭ জন। ইহার মধ্যে ৫ জন আধিকারিক, ৯৫ জন কর্মণিক এবং ১৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

## Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

Mr. Speaker: I have received seven Notices of Calling Attention on the following subjects, namely:—

- (1) & (2) Death of four persons at Khanda Khola in Nadia district in consequence of exchange of fire with the police and imposition of curfew therefor—from Shri Aswini Roy and Shri Naresh Chandra Chaki.
  - (3) Accident on 3rd May, 1972 in Raniganj Coalfield Water Works Plant, Kalyaneswari, causing death of two Assistant Engineers and injuries to two Subassistant Engineers—from Shri Niranjan Dihidar.
  - .4) Immediate necessity of qualified doctors and specialists, equipments and medicines for the Islampur Subdivisional Hospital in the district of West Dinajpur—from Shri Chowdhury Abdul Karim.
  - 5) Erosion of Padma (Ganga) River—from Shri Abdul Bari Biswas.
  - (6) Re-excavation of Gobranala Kart Canal under P. S. Bhagabangola in Murshidabad district—from Shri Mohammad Dedar Baksh.
  - (7) Maladministration in Chinsurah Municipality -- from Shri Balai Lal Sheth.

I have selected the notice of Shri Aswim Roy and Shri Naresh Chandra Chaki on the subject of death of four persons at Khanda Khola in Nadia district in consequence of exchange of fire with police and imposition of curfew therefor. The Hon'ble Minister-in-charge may please make a statement on the subject today, if possible, or give a date for the same.

Shri Gyan Singh Sohonpal: Tomorrow, Sir.

#### MENTION CASES

Mr. Speaker: I call upon Shri Sudhir Chandra Bera.

**এআবত্তল বারি বিশ্বাস:** স্থার, ফর ইওর ইনফর্মেশন আমি একটা জিনিষ দেখাছি।

798

স্থার, এই চাল কলকাতা শহরে ২০৪৫ নম্বর রেশন দোকান থেকে বিক্রী হচ্ছে, এই দোকান হচ্ছে পঞ্চানন ঘোষ লেনে, এই চালটা আমি আপনার কাছে দিচ্ছি, এটা থাবার যোগ্য কিনা দেখুন, মাহুষ স্থার, এ জিনিষ থেতে পারে না।

Mr. Speaker: Mr. Biswas, please take your seat, I have called Mr. Sudhir Bera. He is on his legs.

প্রীক্ষধীর চন্দ্র বেরাঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ২১ণে নার্চ আমাদের পৌর মন্ত্রিমহাশয় যথন পৌরসভায় নেতাজীর চেয়ার কোগায় এটা খোঁজ করছিলেন তথন কেউ কিছু এ সম্বন্ধে বলতে পারল না। তথন তিনি এই আদেশ দিয়েছিলেন যে নেতাজী যে চেয়ারে বসে কর্পোরেশনের কাজ কর্ম পরিচালনা করতেন সেই চেয়ার অবিলম্বে থোঁজ করে বার করা হোক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রায় ১।। মাস অতীত হয়ে গেল, এখনও এই ব্যাপারে আমরা পৌর মন্ত্রীর কাছ থেকে কোন থবর পেলাম না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তোমার আসন শৃক্ত আজি, হে বীর পূর্ব করো", আসনটি শৃক হয়ে গেছে। আমরা বিক্রমাদিত্যের জাজমেন্টশিপের কথা পড়েছিলাম। পরীরা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তার সিংহাসনটিতে বসবার কোন যোগা লোক ছিল না বলে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এইরকম ইতিপূর্বে ঘটনা ঘটেছে। এই ক্ষেত্রেও কি সেই আসনটি শূণ্যে মিলিয়ে গেছে? আমি এই বিষয়ে আপনার মারকৎ মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তিনি এই বিষয়ে খোজ খবর নিয়ে আমাদের জানান যে নেতাজার সেই চেয়ারটি কোথায়।

Shri Abdul Bari Biswas: On a point of order, Sir. The loudspeakers or

the mikes are not functioning properly.

Mr. Speaker: Honourable members, I have consulted the expert electricians. It has been reported to me that there are some difficulties because there was a load shading yesterday. I understand that voltage was very low yesterday. Today it is in order but the mikes could not be adjusted properly. There were changes in volume, the amplifiers are not functioning properly Philips Radio experts came and checked up things but they could not detect the fault. They are still working. I know, members are having difficulties. In fact, I am also in difficulty in understanding what the members are saying, but we are undone because this has occurred due to yesterday's low voltage. However, we have to carry on and, in the meantime, I hope, it will be rectified by the experts who are working.

ত্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক : মাননীয় স্পাকার মহাশয়, আমাদের হাউদে যে ডিবেট হয়, সেই ডিবেটের প্রসিডিংস এবং তার বা কথাবার্ত্ত। সেইগুলো প্রতে অনেক দেরী হয় এবং তার ফলে অনেক অস্ক্রবিধা দেখা দেয়। বিশেষ করে আমাদের যে এটাসিয়ারেস কনিটি হয়েচে সেই এটাসিয়ারেস কমিটি যদি এফেকটিভলি ফাংশান করতে হয় আমার মনে হয় বদি আমাদের এই এটাসেমরির জন্ম শুধু একটা আলাদা প্রেস করাব ব্যবহা কর। হয় তাহলে আমাদের অনেক সাহায্য হবে। আমি জানি মরিনহাশয়রা এই বিষয়ে চিপা করছেন যে এইরকম একটা প্রেস এটাসেমরির সঙ্গে যাতে দেওয়৷ যায় আমি মরিমহাশয়দের কাছে অন্তরোধ জানাছিছ্ তারা কি বলতে পারেন যে কবে নাগাদ এই প্রেস এথানে হবে, তাহলে আমাদের কাজের স্ববিধা হবে।

শ্রীঅনুমঞ্জ দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নদায়।জেলার ধুবুলিয়া, চামটা, কুপাস ক্যাম্প, রূপথা, মহিলা নিবির প্রভৃতি উদ্বাস্ত শিবিরগুলির বাসিন্দাদের জীবনের অসহনীয় হৃঃথ ছ্লশার কথাও সরকারী নিয়ম মাফিক স্থযোগ-স্থবিধা থেকে বঞ্চনার বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।



সেন্ট্রাল গভর্গমেন্টের জ্রীনিং এনকোয়ারী কমিটি বহুদিন আগে ননডোল পরিবারগুলোর জন্ম সাহায্য ও পুন্বাসনের স্থণারিশ করলেও আজ পর্যন্ত এক বিরাট অংশ এবং প্রায় অর্ধকের বেশী সংখ্যক পরিবার সাহায্যের আওতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। ১৯৭০ সালের রিহাবিলিটেশন ডিরেক্টর এর মেমো নং ১১৫০ আরু সি. (পি এল.) তাং ২১.১০.৭০-এ "একটেনশন অব বিহাবিলিটেশন ফেসিলিটিজ টু দি ফ্যামিলিজ রেণ্ডারড সি-গল ডিউ টু ডেখস অবংদেয়ার পেরেন্টেস এণ্ড আদার মেমবাস্ত" নির্দেশ থাকা সত্তেও সিংগল ইউনিটগুলোকে আজ পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হছেনা। সরকারী আইন থাকা সত্তেও লাস নাইন এবং ক্লাস টেন-এর ছাত্র ছাত্রীদের জন্ম বুক গ্রাণ্ট দেওয়া হছেনা। আইনে থাকা সত্তেও মাবেজ আলেও বিল্ডা এব ক্লোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হছে। ১৯৬৪ সালের পর বাবা মাইবেটেড হয়েছেন, তাবা কোন রক্ম সাহায্যের স্থেয়াগ পাছেন না।

## [ 2-10-2-20 p.m. ]

সামরা জানি এই সরকার পুর্নাসনের উক্তেড— ভাম বাবদ প্রত্যেক পরিবারকে ২,১০০ টাকা করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে দেখতে পাঞ্জি গ্র জাগের বিষয়, কিছু উর্ধানন সরকারী অফিসাররা— জমির মালিকের সঙ্গে যোগসাজসে মাত্র আছাই কাঠা করে জমি দিছেন— যার বাজারে দর বড়জার ৫০০ টাকা। ধুবুলিয়াতে প্রথামত সেখানে কাপছ দেওয়ার কথা, তা সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে পানীয় জল ও চিকিৎসার যে অবাবস্তা ছিল, তা আজও চলছে। বর্তমানে সেখানকার বাড়ীগুলোর যা শোচনীয় অবস্তা, তাতে ব্যার আগে মেরামতির সাহায্য না দিলে চরম ওঘটনা ও জীবনহানি ঘটতে পারে। তাই নদায়া জেলার উদাস্ত শিবির-গুলির বাসিন্দাদের তদশার প্রতি সরকাবের সহায় স্থৃতিপুণ দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থানি অবলম্বনের জন্ত দাবী জানাছি।

শ্রীমহঃ দেদার বক্সঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা ওক্তপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিই মন্ত্রার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভগবানগোলায় গটো রক আছে, মেধানে কোন রকেই অনেকদিন ধরে কোন পশু চিকিৎসক নাই। সেধানকার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, তাদের বল্গা থেকে আরম্ভ করে গক বাছুর নান একম রোগে ভালি, ও হলে চিকিৎসার কোন স্থাগে হচ্ছে না। ড-জায়গায় ড'জন চাড়ে আছেন বলে কিন্তু ভালের হরা প্রয়োজনীয় কাজকমের বিশেষ অন্তবিধা হচ্ছে। এই ভক্বী বিশ্বের প্রতি মন্থিমহাশয়ের দৃষ্টি আক্ষণ করিছি।

শ্রীনিতাইপদ ঘোষ । মাননীয় অধ্যক্ষ নহাশ্য, একটা হরুৱা বিষয়েব প্রতি আপনার এবং আপনার মধ্যেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমারে দ্বি আক্ষণ করছি। আমার দে এলাকা মহলদ বাজার সেথানে তিনটি ব্লকে যে lift irrigation-এর বাবত। চল্লে হয়েছে ক্ষেক লগ্ধ ঢাকা। ব্যয়ে খ্যুরাকুডি, বড়াস ও কবিলনগর সেথানে একটা কবে নকানিক লেওয়া হয়েছে। ফলে ১০০ একরের বেশী জ্মিতে চাষ হতে পার্ছেনা। প্রত্যেক ভাষ্যায় অহত আরো ত-জন কবে মেকানিক বা পাম্পানেন দিলে অহতঃ ৩০০ একর হামতে চাষরাসের প্রবিধা হতে।। এইদিকে সরকার নজর দিলে আনক ক্ষতিগ্রস্থ এলাক। উপস্কত হবে। কারণ এক একটা কেন্দে তিনটি করে পাম্পানেন থাকলে তিন শিক্ষ টে—রাত দিন ২৪ ঘণ্টা ধরে ছল সেচেব কাজ চলতে পারবে। তাতে ক্ষ্যির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, বহু জ্মিতে জল সেচের বাবতা হতে পারবে। দ্বিদ ক্ষকেরা ক্রিপ্তত হবে।

ভা: সেখ ওমর আলি: মাননীয় স্পীকার, স্থার, চাহিদা এবং প্রয়োজনের তুশনায় সরকারী ত্রান সাহায্য অপর্য্যাপ্ত দেখছি। সেই সম্পর্কে এই সভায় একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। ত্রান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয়—প্রতিবারই সীমিত বরাদের কথা বলেন। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের দোহাই দিয়ে নিজ দায়েত্ব মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে যেন যথায়থ প্রয়োজনীয় ত্রান ব্যবহা করেন।

শীপাণেশ হাটুই নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মিদ্রমাণায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হুগলী জলার জাদ্দীপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে । বিলা কৃষিজমি ও বড় একটা পুকুর আছে। এ জমি চাষ করবার চাষীকে বিলি করা আছে। এবং ঐ জমি থেকে যে আয় হয় — সেই আয় কন্টোল করেন ওখানকার সরকারী কর্মচারীয়া এবং সেই আয়ের ছিটেফোটা উারা ব্যয় করেন ওসপাতালের জন্ম। আর বাদ বাকী টাকাটা নিজেদের প্রয়োজনে থরচ করেন। এই যে আয় হয় কৃষি জমি থেকে ও পুকুরের মাছ থেকে — সেই আয়ের টাকাটা যথাযথভাবে হাসপাতালের উন্নয়নের জন্ম ব্যয় কবা হচ্ছে না। তাই বলছি ঐ আয়েরটাকা যে ব্যয় ইত্যাদি হয় — তার হিসেব পত্র দেখবার জন্ম ঐ হাসপাতালের উপদেটা কমিটির উপর ভার দেওয়া হোক। তাহলে ভাল হয়।

ত্রীত্রগাদাস বাউরী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহানয়, আপনাব নাধ্যমে একটা বিশেষ করপুণ জরুরী বিষয়ের প্রতি সংশ্লিই মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আক্ষণ কর্ষি। আমাদের পুক্লিয় জলা পশ্চিমবাংলার মধ্যে স্বচেয়ে অবহেলিত ও অন্থ্রমর জেলা। এই জেলায় পিতুড়িয়া থানার মালতোড় এবং পিরাপুন কোলিয়ারী আজ বহুদিন বাবং বন্ধ হয়ে আছে। ফলে কোলিয়ারীর কর্মী ধারা মেহনতী মানুহ, তারা বেকার হয়ে পড়ে আছেন। তাদেব প্রাসাচ্ছালনের কোন ব্যবস্থানাই। আজ তারা অনাহাবে অধ্যাহর গেকে মুলুব অপ্যোগ্য দিন শুগুছে। তাই আমি মন্ত্রমহাশকে অন্তরোধ কর্মছ—তান যেন সম্ভর এ কোল্যারীকে স্বকারের আ্যতে আনেন এবং পুন্রায় চালু করে শ্রমিক মজুর যালা ক্ষণান ব্রকার হয়ে পড়ে আছে, তাদের কাজে পুন্রায় চালু করে শ্রমিক মজুর যালা ক্ষণান ব্রকার হয়ে পড়ে আছে, তাদের কাজে পুন্নিয়োগ করেন।

শীনিরঞ্জন দিছিদার ঃ স্পাকার সার, আসানসোল এলা। রানাগঞ্জ ওয়াটার ওয়ার্কসে স্থোনে কাল এক ভয়াবহ ছ্ঘটনা বটে। একটা ট্রালফর্মার জলে যায়, তার ফলে এক ছয় এন এয়াসিসটেন্ট ইনজিনিয়ার মারা যায় এবং আরও এক জনের অবহা পুর থারাপ। এয় ৬ঘটনা এক কারণে ঘটে গেল সেটা গোজ কবা দরকার। এই যে এফারেটারগুলি জলে যায় অথচ এই জেনারেটারগুলি ট্রালা দিয়ে নেওয়া ৼয়। তাছলে এই জেনারেটারগুলি ট্রালা দিয়ে নেওয়া হয়। তাছলে এই জেনারেটারগুলি ট্রালা দিয়ে নেওয়া হয়। তাছলে এই জেনারেটারগুলি ট্রালা দিয়ে নেওয়া হয়। তাছলে এই জেনারেটারগুলি লায়ালা দিয়ে নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং এর পিছনে স্থাবটেজ ওয়াকস আছে কিনা এইগুলি গোজ নেওমা দরকার যথন সেথানে কোন পাইপ সম্বন্ধ কোন কমপ্লেন ছিল কিনা এইসবগুলেও গোজ নেওমা দরকার যথন ও ওয়াটার ওয়াকস-এয় উদ্বোধন এব জয়াচাফ মিনিয়ার য়াছেনে।

শ্রীহবিবুর রহমান: স্থার, মুর্শিদাবাদ জেলার জিপিপুর মহকুমার একটি রকে, সেখানকার লোক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষের অধিক কিন্তু ছঃথের বিষয় যে সেখানে একটাও প্রাইমারী বা সাবসিডারি হেলথ সেণ্টার না থাকার দক্রন সেখানকার লোকেরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাছে। গত বছর আমরা একটি ডেলিভারী কেস নিয়ে ৪০ টাকা থরচ করে নৌকা ভাঙা করে গিয়েছিলাম জিপ্রির হাসপাতালে। তথন সেখানে সৈই হাসপাতালের দরজায় গিয়ে দেখা গেল রোগা মার' গিয়েছে। ঐ হাসপাতালটির অবহা আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী সয়ং দেখে এসেছেন। তাই আমি ৳

দাবী করছি প্রথমেই যে, এ ব্লকে অবিলমে একটি প্রাইমারী—সাবসিভারী হেল্থ সেণ্টার স্থাপন করা হোক।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ নহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার সন্ধানে স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিসংশ্যেব দৃষ্ট আকর্ষণ করিছি। গত ২৮ তাবিথের প্রশ্রের জবাবে খননার স্বাস্থ্য স্থানির জিনিহেছিলেন বে বর্তমনে নেনার ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজের সমস্ত এটেদিশন হয়, এরজন্ম জেলাওয়ারী কোন কাটি নেই। কিন্তু গত এটাডিমিশনের সময় প্রথম বর্ষ নেডিকেল কোর্সে ১০টি ছাজকে ভঙ্তি করা হয়েছে তাদের শতকবা ৬৬-৬৭-৬৯ পার্মেন্ট মার্কস্ছিল। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার কয়েকটি ছেলে, যাদের শতকবা ৭০ ভাগ মার্কস্ছিল তাদের ভঙ্তি করা হয়নি। এইরকম যদি মেধাকে মেডিকেল বোর্ড-এব সদস্তক বিকাশে বাধাদের তাহলে পুরুলিয়া, মুনিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বেসব মেধাবি ছেলে আছে তাবা তো মেডিকেল এটাডিমিশন পাবে না।

্রীআবহুল বারি বিশাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাব মাধ্যমে আমি একটা বিষয় নাতে চাইছি, সেটা হছে আনাদের পশ্চিমবন্তেব শিক্ষা বিভাগের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এবং এরজন্ম যে মধ্যশিক্ষা বোর্ড আছে। তার পশিপ্রশি দেখা যাছে যে মাল্রামা বোর্ড আছে। এই মাল্রামা বোর্ড ইউনিয়নের যে সম্প্রস্কৃতিলি আছে তাদের যে অবস্থা এবং যে জঞ্জাল জমেছে তা থেকে এইটা যদি মুক্ত নাহয় তাহলে একটা অংশের মান্ত্যমা আগামী দিনে শিক্ষালাতে বিশ্বত হবে। সেথানে তাদের প্রতি বিমাত্ত্যলভ আচরণ দেখান হছে কারণ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যেসমন্ত গ্র্যান্ট আছে বা মান্ত্রাসাব ব্যবস্থায় যেসমন্ত গ্র্যান্ট আছে বা মান্ত্রাসাব ব্যবস্থা গ্রন্থল বোঙ টাইপের ইট্টারি বোড পর্যক্ষ কান্ত্র মান্ত্র ব্যবস্থা চলতে পারে না।

## [ 2-20—2-30 p.m.]

অতএব আমার অন্তরোধ করেণ মন্ত্রিনথণায় এই ব্যাপারে কোন নজর দেন নি। কাজেই আপনার মংধানে অওরোধ করছি যে এই অব্যবহা দ্রীকরণের জন্ম সকলারের কর্ণাচুবে একটা কিছু প্রবেশ করাক এবং সরকার এটার বিবেচনায় আন্তক। এই Madrassa Boardকে—হয় মধ্যাশিক্ষা পর্যদের সন্তে সংস্তি করে তার ইংক্স সাধন করা হোক তা না হলে Statutory board করে ভালভাবে তার ব্যবহা করা হোক। আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে, এই শিক্ষা বিভাগের অধীনে দেখা যাছে যে প্রাইমারী শিক্ষা আর Secondary শিক্ষা হ'টো ভাগ হয়ে গেছে। একই জেলায় হটো D.I. দেখতে পাবেন কিছু officer ভাগ হয়নি, কর্মচারী ভাগ হয়ে গেছে। একই জেলায় হটো D.I. দেখতে পাবেন কিছু officer ভাগ হয়নি, ক্মচারী ভাগ হয়নি। এই D.I. বলছে আমার কর্মচারী, ওই D.I. বলছে আনার কর্মচারী, এই বল্লাহ আমার কর্মচারী, এই বল্লাহ আনার ক্মচারী, এই বল্লাহ আনার ক্মচারী আমার মতো লোকেরা। শিক্ষা বিভাগের এই বিন্যোগ্র প্রীকরণ বল্প জ্ঞু তারা যেন যথেই পরিমাণ নজর দেন একথা আপনার মাধ্যমে ছানাটছ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আর একট কথা অংপনার মংধানে ন, বলে পারছি না। মুশিদাবাদ জেলায় পলা নদী ভাগণের মুখে এসে দাঙিয়েডে এবং দেখানে তে দুশারান নিউনিসিপ্যাণিটি সেটা একেবারে বিধ্বতের মুখে এসে দাঙিয়েছে। ছুলাই পেকে আরম্ভ হবে ভাগণ নভেমর প্রথ চলবে। ইতিমধ্যেই অনেক বাড়ীঘর ভেগে গেছে, মন্ত্রীর কাছে বলা হবেছে কেন কলি হছে না। কাজেই বারবার বলে যাবো আর কাজ কিছু হবে না। লোকগুলি মববে, গাবে, ছুববে, ভারজন্ত relief-এর বারহা নেই। বাড়ীঘরের ব্যবহা নেই। তাই আপনার মাধ্যমে একটা representation দিছি, আপনি সেটা দ্যা করে duly recommended by r

এটা Chief Ministerকে অন্তরোধ করুন যাতে এই বর্ধার পূর্বেই এই সমস্ত কাজগুলি হয় তারজন্ত ব্যবস্থা করা হোক।

Mr. Speaker: Please hand over the letter to me. I will send it to the Hon'ble Chief Minister.

শ্রীরামকৃষ্ণ বরঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতার অত্যন্ত কাছে বিষ্ণুপুর, সোনারপুর, বেহালা থেকে আমাদের যেসমন্ত দিনমজুর চাষী ভাইয়ের। নিত্য মজুরীর বিনিময়ে শাকশজী ইত্যাদি বিক্রেয় করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সেইসব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাছে। কারণ সে সময়ে তাদের কাজ থাকেনা তাদের পুত্ররা অনেকে গ্রামের হাট থেকে শাক-শজী নিয়ে এসে কলককাতার বাজারে বিক্রেয় করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। এইসমন্ত বাজারে হান না থাকায় তাদের বাজারের বাইরে বসতে হতো। এই স্থান না থাকলেও তারজন্ত বিকল্প ব্যবস্থা করা গোক। আজকে তাদের যথন হছেনা, তারা আজকে অনাহারে রয়েছে। কলকাতার রাস্থা থেকে যেমন কেরীওয়ালা অপসরণ করা হয়েছে, তেমনি সেইসমন্ত শবজী ব্যবসাধীরা ঐরকম বাজারে এসে বিক্রয় করতো তাদের জীবিকার জন্ত, কর্মসংস্থানের জন্ত, তাদের যাতে বিকল্প সিরাধান্তর ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীশ্রমীরায়ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে উল্লেখ করছি। সেটা হচ্ছে গত ৩০শে এপ্রিল ৬৩টি দোকান এবং প্রায় ২০৫০ লক্ষ টাকা। এর তিন চার শত লোক এতে affected হয়েছে। সেজন্ত জোলা কর্তৃপক্ষ ছাড়াও আমাদের রাজ্যের যে ত্রাণ বিভাগ আছে, তাঁর মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্যণ করছি যে, সত্তর সেসমন্ত পুন্ধাসনের জন্ত তাদের সাহায্য করা এবং ঐ দোকানদারদের অন্ততঃ ব্যবসা চালাবার জন্ত ঋণের বাবস্থা ক্রন।

শ্রীমহঃ ইন্দ্রিশ আলিঃ মাননীয় স্পীকার, স্থার, আমি যে কথাটি বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই, আমাদের বাংলাদেশ মেইন লি এগ্রিকালচারাল কাটি এবং ধান ও পাট হচ্ছে মেইন ফসল। বিশেষ করে পাট হচ্ছে কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল। এই পাট গত বলায় বিনষ্ট হওয়ায়, তারা পাটের বীজ রাথতে পারে নি। স্থাশলাল সিড কপোরেশন থেকে যে পাটের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে কৃষকরা কিনে নিয়ে গিয়ে বোনার পর দেখা যাচ্ছে তা থেকে গাছ বের হচ্ছে না। স্থাশলাল সিড কপোরেশন একটি সরকারী সাহায্যপুষ্ট সংস্থা, তথাপি তারা পুরানো বীজ সরবরাহ করে কৃষকদের সর্বনাশ করে হাচ্ছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা সরকারী সাহায্য নিয়ে পুরানো বীজ সরবরাহ করছে তাদের প্রতি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং কৃষকরা যাতে অতি সম্বর পাটের বীজ পায় তার ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীলালিত গাংয়েন ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য়, আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্য বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যথন নৃতন নৃতন হাসপাতাল স্থাপিত হতে যাছে তথন প্রতি মৃত্তে আমরা দেখতে পাছিছ যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল-গুলিতে কি ধরনের অব্যবস্থা এবং কি দ্রবস্থা চলেছে। কাজেই তার যদি একটা তাড়াতাড়ি স্কুব্যবস্থা করা না হয় তাহলে অনেক রোশ্রী এই সমস্ত হাসপাতালগুলিতে মৃত্যুম্থে পতিত হবে। গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭২ তারিথে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নম্বরের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম খুব আশা নিয়ে। নদীয়া সদর হাসপাতালে এক একটি বেডে ৩ জন করে রোগী আছে। রাতের অন্ধকারে দেখানে থালি ব্যালেনের খেলা চলেছে। তারা একজন আর



একজনকে জড়িয়ে ধরে কোন রকমে গুয়ে থাকে, একটি বেডে একজন ছাড়া শোয়া যায় না, যদিও তারা ৩ জন করে গুয়ে আছে। আমি বহরমপুর হাসপাতালেও গিয়েছিলাম। সেথানে গিয়ে দেখলাম এক একটি বেডে আবার ১১জন করে রোগী আছে, য়থানে আবার ডেলিভারি কেমও হয়। সেই সমস্ত বেডে রোগীরা এইভাবে দিন কাটাছে। তাদের রাত্রে ঘুম্ থাকে না, কোনরকমে বসে রাত্র কাটিয়ে দেয়। কাজেই এই যে অবাবস্থা দূরবস্থা এই হাসপাতালগুলিতে দেখা দিয়েছে সেদিকে আমি বিভাগীয় ময়্লিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যদি থুব তাডাতাড়ি এই সমস্ত অব্যবস্থাগুলি দ্ব করে একটা স্বাবস্থা করা না যায় তাহলে ঐ হাসপাতালগুলিতে একটা বিরাট বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠবে। সেইজয় আমি বিভাগীয় ময়িমহাশয়কে অম্রোধ করছি তিনি সম্বর এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করন।

ঞ্জিভকুমার গাঙ্গলীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার নাধ্যমে আমি স্বাস্ত্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি জিনিদ আনতে চাই, এটা শুধ একটা সাময়িক ব্যাপ্যার নয়, এটা হচ্ছে জাতীয় সমস্তা। আপুনি জানেন স্থার, ঘোর কমিটি বলেছিলেন পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮০ ভাগ লোক চিকিৎসার স্রযোগ পাছে না। স্পীকার মহাশয়, আপনি তথন এথানকার সদস্য ছিলেন এবং বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি তথন ছিলেন না, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তথন এখানকার সদস্য ছিলেন, আমরা ১৯৬১ সালে এথানে একটা আইন পাশ করেছিলাম যে আয়র্বেদ চিকিৎসাকে সরকার থেকে একটা স্মযোগ দেওয়া হবে এবং সাহায্য করা হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেথানে যতগুলি বাবস্থার কথা বলা হয়েছিল এখন পর্যক্ষ সেগুলি হয়ে উঠল না। জ্বাস আমরা দেখতে পাচ্চি গুজরাটে আয়র্বেদ ইউনিভার্সিটি পর্যত ২য়েছে। কিন্তু আমাদের এথানে সেই ইউনিভার্সিটি তো দরের কথা বেসমস্ত আরর্বেদিক ইষ্টিনউসন্স আছে সেগুলিকে সাফিসিয়েণ্ট এ্যাসিষ্ট্যান্স না দিয়ে মরে যেতে দেওরা হচ্ছে। স্থার, আপনি জানেন যে এখন অনেক ক্রনিক ডিজিজ আছে যেগুলি আযুর্বেদিক চিকিৎসায় নিমূল হতে পারে, কাজেই সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। আপনি জানেন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্ম অনেক ঔষধ বাহিরে থেকে বিশেষ করে ইংলও থেকে আনতে হয় এবং বিদেশ থেকে আনতে গিয়ে সেই সমত ঔষধের যোগান দেওয়া অত্যত কঠিন হয়ে পতে। কিন্তু যদি আয়র্বেদ চিকিৎস। উপ্রক্ত পরিমাণ করা যায় তাহলে আয়ুর্বেদ মতে অনেক অস্ত্রথ সারার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এই আয়ুবেদ নেডিসিন ব্যবহার করে অনেক স্থকল পাওয়া গিয়েছে। কাজেই এই আযুদে সায়েনকে ডেভেল্প করানোর জন্ম সরকার থেকে यर्थे अदिमार्ग आर्मिशान म्वाद अध्याजनीय । द्वाराह, प्रांतरक निन्ध्य माननीय अध्याजनीय । নজর দেবেন এবং আশা করি হাউসও সেদিকে নজর দেবেন, এই অন্তরোধ জানাচ্ছি। [2-30—2-40 p.m.]

শ্রীলক্ষীকান্ত বস্তুঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি মর্মাতিক ঘটনার প্রতি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল রাত্রে ডাঃ বিশ্বনাথ বস্তু যিনি নিউ ক্যালকাটা পোট কমিশনার্স হস্পিটালের ডাক্তার তিনি নিহত হয়েছেন। তিনি ঐহাসপাতালে আর একজন ডাক্তারের সপে হাউস সার্জেন ছিলেন। কথা ছিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে একজনের চাকরি হায়া হবে এবং আর একজন ক যেতে হবে। ঐ আর একজন ডাক্তার পরীক্ষা দেবার পর আশস্কা করেন যে ডাক্তার বিশ্বনাথ বস্তুর চেয়ে তাঁর নম্বর কম হবে। তাই সেই ডাক্তার ভদলোক ২ তারিথে রাত্রিবেলাতে এই ডাক্তার বোসকে ছুরিকাহত করে এবং মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে। এই ছঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ হাসপাতালের ডি এম. ও., ঐ ডাক্তার কোংগার যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাঁকে বাঁচাবার জন্তু চেটা করছেন। অপরাধী যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেইজন্ত এই শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেবার অমুরোধ জানাছি।

**শিল্পব্রত মখার্জী:** (কাটোয়া) মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বাংপারের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ ব্রছি। গত ১লানে কাটোয়াতে আমরা আমাদের এক সহযোগী বন্ধ কাটোয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমৃত্রময় চ্যাটাজীকে আমরা 🦠 হারিয়েছি এবং সেই ঘটনা সংবাদপত্তেও উল্লিখিত হয়েছে। কলেজের ছাত্রবা দার্জিলিং-এ একাকারদানে যাচ্ছিল। তারা কামরাতে উঠেছিল তাদের জিনিষ্পত্র রাথবার জন্ম। বর্জার সিকিউরিটি ফোসের সাব ইন্সপেক্টারের গুলি চালনার ফলে নিহত হল অমতময় চ্যাটার্জী, অধ্যাপক আহত হল। এই ঘটনার ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে আমি ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ছাত্ররা তথন বার বার আর্জি কর্মচল তাদের তরফ থেকে এবং সেই অনুযায়ী আমি মহক্ষা শাসকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে অহুরোধ করে বলেছিলাম যে আপনি মহক্ষার প্রশাসনের সর্বময় কর্তা, আপনি ঠেশনে আস্তন আমরা সকলে রয়েছি। অতাত বেদনাদায়ক এবং লক্ষাজনক পরিস্থিতি যে বার বার ছাত্ররা আবেদন নিবেদন করলেও, আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে আসবার জন্ম আহ্বান জানালেও—একটা ডাজা প্রাণ যেথানে নই হয়ে 👤 গেল. ছাত্ররা আহত হল, অধ্যাপক আহত হল. সেখানে আমি বরতে পারলাম না যথন আমরা মুদক্ষ, পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের কথা ভাবি তথন কি কবে মন্তব হল যে মেই মহকুমার প্রশাসনের সর্বময় কর্তা নীরব থাকলেন, তিনি একবারও ঠেশনে এলেন না। তারপরে সেই মৃত ছাত্রের দেহ নিয়ে আমরা যথন হাসপাতালে গেলাম এবং ডাকোর যথন ঘোষণা করলেন তার বাচার আশা নেই. সে মত তথন সেই মহকুমা শাসকের কাছে বার বার আর্জি করে বলেছিলাম যে আপনি একবার হাসপাতালে আস্ত্রন, ছাত্ররা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। কিন্তু তিনি হাসপাতালে সর্বোপরি, তার কাছে আবেদন করেছিলাম, আপনি মহকুমার শাসক. আপনার কাছে মানবতার দিক থেকে আজি করছি সেই মূত ছাত্রের পিতা-মাতার কাছে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন একট সন্থনা দেবেন, সেই মৃত ছাত্রের পিতা-মাতার কাছেও তিনি উপস্থিত হন নি। স্থার, স্থামি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানাচ্ছি যে মহকমার প্রশাসনের সর্বময় কর্তা তিনি মহকুমায় উপস্থিত থেকেও এই ধরনের একটা মর্মাতিক ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির পর তিনি যে উপস্থিত হলেন না তাবজন তাব কাছ থেকে সভতর চাওয়া তোক। কারণ আমি মনে কার এটা প্রশাসনের স্বাথে করা দরকার। ভাছাটা জনগণ চুস্থানে অতাত হতাশ হয়েছেন, বেদনাহত হয়েছেন এই ভেবে যে কি করে এটা সভ্য হল। স্থার, এই প্রসম্পে আমি আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ কর্ছি। সেণা হচ্ছে, মননায় মুখ্যনস্ত্রীর সপে টেলিফোনে যোগাযোগ করার পর আমর: খতাত খণা হয়েছি এই দেখে যে ভারপরের দিনই সঞ্চে সঙ্গে রাষ্ট্রমন্ত্রী সূত্রত মুখাজাকে কাটোয়াতে পাঠিয়েছিলেন। স্থার, কলকভা থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী যেতে পারেন, আইন জি বেনে পারেন, আর মহকুনার বিনি সময় কর্তা তিনি শংরে উপস্থিত থেকেও একবার ঘটনাস্থলে যান নি, হাসপাতালে যান নি। তাই স্থার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবিদন যে কাটোয়াব মাহাযের এই যে দাবা, মহকুমার এম ডি ও সাহেব তার নিজের বাড়ী থেকে বেরুননি, দেখতে যান নি, তারজকু তাব ক.ছে সমূত্র চান এবং কাটোয়ার মাত্র্য এই সত্তরে চাইলেই খুনী হবে ।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিকঃ মিং স্পাকাব, হার, এই সুধরে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা টেনেন্ট দাবা করছি। তিনি এই বিষয়ে আগে একটা ছেটনেন্ট দিয়েছেন। এস ডি ও প্রশাসনিক ব্যবহা সুখরে তদত করে একটা ইউনেন্ট দিন সেই দাবী করতি।

্ত্রীনরেশ চল্রু চাকীঃ স্থার, কাটোয়ার এদ ডি. ও নেগলিজিয়েল অব ডিউটির জন্ম যে অপরাধ করেছেন তারজন্ম তাঁর বিজ্ঞা কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক এই দাবী আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে করছি।



শ্রী আবস্তুল বারি বিশ্বাসঃ শিং স্পীকার, স্থার, এটা স্মতাত জরুরী ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রী-মহাশয় এই ব্যাপারে অন্যাদের একটু সিলোকপাত করুন। তথানকার এস. ডি. ও.-র কাজের অবহেলার জন্ম কি ব্যবহা নেওয়া হয়েছে। স্থানে একজন এন. এল. এ সারা রাত বসে রইলেন, তিনি বার বার উাকে ডেকেছেন, এথচাতান অনুস্নান।

Mr. Speaker: Mr. Biswas plesse take your seat. Let Shri Thakurdas Mahata make his speach.

**ন্ত্রীভেটাভির্ম মজুমদারঃ** মননাম অব্যক্ষ নহাশম, জামি যে কেল থেকে নিবাচিত হ**মেছি** সেটা কাটোমা সাব-ভিভিদানের অত্মুক্ত। স্তরাং আন কাটোমার এস ভি ও র ব্যাপারে ভানতে চাই এবং আপনি এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে কি অন্তরোধ করেছেন সেটা আ**মাদের** ভানিমে দিন।

Mr. Speaker: Hon'ble Chief Minister is here and I think he has heard your submission. I cannot force any Cabinet Minister to make a statement. If Hon'ble Chief Minister is justified, he will certainly make a statement.

শীঠাকুরদাস মাহাত্যেঃ মাননায় অধ্যক নথান্ত, আমি আপনার মাধ্যমে মেদিনীপুর লাব অপ্রতি শালবনা খানার আহন-পুখলাজানত পবিস্থিতি স্থক্ষে সংশ্লিই দপ্তরের মন্ত্রিন্দারের দৃষ্টি আক্ষণ করাছ। নির্বাচনের পব এবং স্থানী মন্ত্রাসভা গঠনের পর সমাজিকভাবে আমাদের দেশে আইন-শুখলাজানত পরিস্থিতি আনেকটা উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত আবিহিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, গত এপ্রিন মাসে পর পর কয়েকটি নারাত্মক এবং হিংসাত্মক ক্রন বৃটিছে যার জন্ত আমারা স্বাই উরেগ বেটি করিছি। গত এপ্রিল মাসের প্রথম স্থাহে শুন্ত অস্বা, বিল্লিক্স আমালের লোক কেনে আমাদের লোক ক্রে। তারপর আমাদের লোক সেখানে গেলে উভয় প্রফে মার্পিট হয় এবং আমাদের লোক তাতে আহত হয়েছে। তারপর ১০ নং অঞ্চলে দেখলাম ক্রেকজন নির্বাহ মান্ত্র স্বাপিতালে আছে। তারপরের ঘটনা হছে ২নং অঞ্চলে আরো একটা ঘটনা ঘটেছে।

[ 2-40-2-50 p.m. ]

সবচেয়ে মজার কথা ৮নং অঞ্চলে মৌজার গ্রামের ঘটনা। সেধানে নির্বাচনে সি. পি. এম. এবার প্রচণ্ডভাবে মার থেয়েছে। মার থেয়ে তারা ছত্তগৌরব পুনুক্ষারের গ্রন্থ তারা ছরস্ক মার্যের মত চেঠা করছে। কথনও বা সংগঠন কংগ্রেসের সপে আবার কথনও বা সমার্থবিরোধীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোলনাল করবার চেঠা করছে। কিন্তু মজার ঘটনা হল সেধানে তারা মধ্যবিন্ত মান্ত্যের উপর হামলা করছে। এলা কংগ্রেসের একটা অংশ সদায় দত্তর নেত্ত্বে সেধানে মধ্যবিন্ত মান্ত্যের উপর হামলা করছে। এলা কংগ্রেসের একটা অংশ সদায় দত্তর নেত্ত্বে সেধানে মধ্যবিন্ত মান্ত্যের উপর হামলা করছে। এলা অত্যত ছংথের বিষয় যে সে মধ্যবিন্ত ব্যক্তিটি সি. পি. এম.-এর হামলাতে পর্কৃত্ব হয়েছিল এবং মামলা করেছিল। বাচবার জন্ম তাকে ঝাড়বঙ্বের সদক্ত হতে হয়েছিল। সেই লোকটির মানলা তুলে নিবার জন্ম আজকে যুব কংগ্রেস থেকে চাপ দিছেছে। এই বিষয় নিয়ে থানা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস প্রতিবাদ করেছে। মেদিনীপুর জেলায় বাকবিত্তা চলেছে। আমি এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যদি অবিলথে এই বিষয়ে তদন্ত না করেন তাহলে কঞ্চনগরে যে অপ্রীতিকর ঘটনা। ঘটেছে আমার ভেলায় সেরপ অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরারতি হতে পারে।

1

শীক্ষপদ তুলো: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এই হাউসের সকলের ও মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের গড়বেতা থানায় চন্দ্রকোনা বলে একটা জায়গা আছে। সেথানে প্রায় ৯।১০ হাজারের মত লোক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্স রোজ আসে ও প্রায় ৫০০ শত বাস চলাচল করে সেই রাস্থা দিয়ে। অথচ সেথানে কোন জলের ব্যবস্থা নেই যার ফলে, সেথানে দাকন জলের অভাব দেখা দিয়েছে ও মান্ত্র্য তুদিশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। জল অভাগ অপরিহার্য্য। মাননীয় স্পীকার, স্থার, আপনি জানেন যে, জল না থাকার জন্ম চরম অবস্থা সেথানে চলেছে ও অন্যদিকে হাজার হাজার মান্ত্র্যের সেথানে রোজ স্মাগম হচ্ছে। এই অসহনীয় অবস্থা চলেছে। তাই আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করছি যাতে তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন।

**শ্রীমভী ইল। মিত্রঃ** নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৩ শে রাত্রে বেহালার ইটাল্যাটায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির যে অফিস আছে শেখানে May day-র আগের দিন আমাদের কর্মীরা ফ্লাগ ফেন্ট্ন দিয়ে সব স্ক্সাজ্জত করছিল। ইতিমধ্যে রাত্রে কিছু স্নাজবিরোধী ব্যক্তি, ওথানকার নামকরা স্নাজবিরোধী কাজে তাদের নাম আছে. ওথানকার সকলেই জানেন. তারা হঠাৎ কংগ্রেস ফ্রাগ নিয়ে কংগ্রেস বলে এসে সেথানে প্রচণ্ডভাবে মারপিট করে। আমি বিশ্বাস করি না যে তারা কংগ্রেসের লোক, তারা কথনই কংগ্রেসের লোক হতে পারে না। তারা কংগ্রেসের নামেফ্রাগ নিয়ে আমাদের পার্টি কর্মী ধর্মদাস বাবুর বাড়ী আক্রমণ করে, তাঁর সমস্ত জিনিষপত বার করে দেয়, ফ্লাগ, ফেস্ট্র ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলে দেয়, এবং তাঁর উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। এর ফলে চার-পাঁচজন লোক আহত হয়, পুলিশ এসে তাদের হাস্পাতালে প্রিায়। ৪।৫ দিন ধরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় নি। গ্রুকাল রাত্রে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারমধ্যে যে সবচেয়ে গুঃস্কৃতকারী সেই মিঠাইলালকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। সেই গ্রেপ্তার না করায় আজকে সকালে আমাদের লোকাল কমিটির শ্রীপাঠককে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এবং সেই মিঠাইলাল তাকে ছুরিকাঘাত করেছে। তারা অন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে পুরছে। আমাদের কর্মাদের আহত করার চেষ্টা করছে। এই অবস্থার বিষয় নিয়ে সংশ্লিপ্ত থানা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি। সেজন্ত আমি মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলাছি সেথানে যাতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকে দেখুন এবং ঐ মিঠাইলাল, হেব, বাচ্চা নিজাম ইত্যাদিকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

শীশ্চীনন্দন সাউঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বারভূম জেলার বহু বিত্তিত একটা শিল্প সম্পর্কে বলছি। সেথানকার আমেদপুর স্থগার মিল সম্পর্কে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা শক্ষ্য করেছি এই মিল চালাবার সমস্ত সন্তাবনা থাকা সত্তেও যিনি একজন নমিনেটেড আই.এ.এস. অফিসার শ্রী এন. কে. বিশ্বাস যিনি এই মিলের চার্চ্চে আছেন তিনি ভূল তথ্য দিয়ে আপনাদের বিভ্রান্ত করছেন। টেকনিক্যাল আফ্সারদের মতে এই মিল চালু করা যেতে পারে। এই মিলটি যদি চলে তাহলে বছরে দেড়-ও্লক্ষ মন চিনি উৎপাদন হবে। এই মিল চললে বারভূম জেলার বহু বেকার সমস্তার সমাধান হবে। আবগারী বাবদ ৪০।৪৫ লাখ টাকা পাওয়া যাবে। এই মিল ৬ বছর যাবত বন্ধ থাকায় আমাদের ১ কোটি টাকার মত চিনি আমদানী করতে হচ্ছে এবং দেড় কোটি টাকার মত আবগারী কর লোকসান হছে। এথানকার যন্ত্রপাতি সমস্ত নম্ভ হতে চলেছে। আমার প্রশ্ন হছে এই মিল কাদের জন্তু নম্ভ হচ্ছে সে বিষয়ে এনকোয়ারী করা হোক। সেই যুর্গোক্রিসি কি আজও চলবে ? আমাদের সরকার কি বাবভূমের সেই টেকনিক্যাল অফিসারদের মতামত নিয়ে চলবেন না ? বারভূম জেলার শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, শ্রীমিহির লাল চ্যাটাজাঁইত্যাদি যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁরাও এই মিল চালাবার জন্ত মতামত প্রকাশ করেছেন

এবং সেধানকার বিভিন্ন কাগজও একই মত প্রকাশ করেছেন। সেজক্ত এ বিষয়ে অবিলয়ে তদন্ত করার জন্ত অনুরোধ করছি।

ভা: শৈলেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী: তারে, একটা গুরুজপুন বিষয়েব প্রতি আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রামবংলার মান্ত্রম থাতে বিজ্ঞান গবেষণার সাহায়া সরাসরি পেতে পারে সেজন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সারা পশ্চিমবাংলার ৪টি বিজ্ঞান ভবন তৈরী করেছিলেন—বাড়ী, সাজ-সরঞ্জান ইত্যাদির জন্ত যা থরচ তা তাঁরা দিয়েছিলেন। তারপব সেটা তাঁরা পশ্চিমবাংলা সরকারের হাতে হস্তান্তর করেছিলেন। কিন্তু আলে গত ১৫ বছর ধরে এই বিজ্ঞান ভবনে কোন কাজ হচ্ছেনা। এটা আমি পাপ্ত্রমা কেল্রের ইটাচোনা বিজ্ঞান ভবনের কথা বলছি। এথানে গত ১৫ বছর কান কাজ হয়নি, অথচ লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা থরচ করা হয়েছে। এবং সমস্ত বন্ধপাতি অকেজো হয়ে প্রে আছে। সেথানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা বলছেন বিজ্ঞান ভবনে কোন বিভাৎ সংযোগ নই। থবর নিয়ে জানলাম এই ইটাচোনা গ্রামে বিগ্রাৎ হয়েছে ১৫ বছর আগে এবং বিজ্ঞান ভবনের সামনে দিয়ে এই লাইন গেছে। অথচ ১৫ বছর ধরে এথানে বিহাৎ সংযোগের কোন কাজ হয়নি। এ সম্পর্কে বাতে মন্ত্রিয়াশয় লক্ষ্য রাখেন সেজন্ত অন্তরোধ করছি।

শ্রীভূহিন সামন্তঃ তার, বিধান সভার সদত্যদের বৃহস্পতি তুংগে থাকার পর এখন শনির দশ হয়েছে। বিধান সভায় মাইকের সাউও বেরুছেনা, হাঠেলে জল পাছি না, থাবার ঘরে গিয়ে দেখি কুকুর, বেডাল ভয়ে আছে, দরজা ভাগা, হাত ধোয়ার জল নেই, থাটগুলিতে ৩।৪ জন শোবার জন্ত সেগুলি ভেলে যাছে, এক একটা ঘরে ৪।৫ জন এম. এল এ. থাকেন। এইভাবে এমন অবস্থা এসে গেছে যে বরে থাকাব উপায় নেই।

[2-50—3-00 p.m.]

আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের বাসভূমির বাাণারে কতদিনের মধ্যে আপনি আমাদের এই দৈল্লদশা গোচাতে পাববেন, কতদিনের মধ্যে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ভালভাবে। এমন অবস্থা একটা কল প্র্যাস নেই। হোহেলে যে অবস্থা তাতে থালা নেই, বাসন নেই, দর্জা জানালা নেই, জল নেই, জলের কল বন্ধ হয়ে যায় এথানে যেমন মাইক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা টিউবভয়েল প্র্যাস নেই যে সাময়িকভাবে ব্যবস্থা করতে পারি। এমবংলা থেকে আমরা এসেছি বড় বড় জায়গায় যেতে পারি না। কাজেই আমাদের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশা কর্জি।

#### Statement under Rule 346

Shri Ajit Kumar Panja: Mr. Speaker, Sir, for information of the members of this House I bring to your notice which occurred in connection with water supply scheme in Ranigunj Coalfield area. I read out the statement as follows:

Raniguuj Coalfield Water Supply Scheme has been completed and, according to arrangements, Chief Minister of West Bengal would have opened it on 6th May. The scheme was duly tested and would have given fresh drinking water to 48 collieries, 217 villages, 12 urban area population covering 143 square miles benefiting about 3 lakhs of our people. On 3rd May when six Technical Officers of Public Health Engineering Directorate of the Health Department were attending an electric transformer, an accident occurred to the transformer when there was bursting of the transformer resulting in severe injuries to the Government Officials attending it. The injured persons were removed to Asansol L. M.

Hospital and Railway Hospital Unfortunately, two of them, Shri Surajit Dar Gupta and Shri Dilip Sen Gupta, Assistant Engineers, subsequently expired The whole incident is extremely retrettable and obviously very serious and, therefore, to find out its causes the Government have appointed a single-member Enquiry Committee by a retired judge of the Calcutta High Court.

Mr. Speaker, Sir. as the appointment of a retired judge is to be done through the Hon'ble Chief Justice of Calcutta High Court. I will not declare the name now without taking his consent.

**জ্ঞীপরেশ চক্র গোস্থামীঃ** মাননীয় স্পীকার, স্থার, স্থানি এখন একটা চিঠি পেলান, সেটার বিষয় জানাতে চাইছি, কারণ এর সঙ্গে স্থানাদের নিরাপতার প্রশ্ন জড়িত আছে।

Mr. Speaker: I will request you to take your seat. You have not sought my permission. You please take your seat and I will consider it later on,

Now, Shrmati Ha Mitra may raise her point of order.

শ্রীমাতি ইলা মিত্রঃ নাননায় অধ্যক্ষ মহানয়, আনি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কালকৈ আনাব একটা নানন পাশ হয়েছে, সেই নানন সম্পর্কে বলতে চাই। এখানে ৩২৩নং ফলসে ২.০০ যে বানন আনমেওনেটের একটা অংশ নেওয়া যায়, আর একটা অংশ নেওয়া যায় না। এইরকম ২তে পারে না। কিন্তু কালকে ডাঃ এম-ও. গণির একটা আমেওমেটের ছটো জায়গায় লিখা ছিল, তারমধ্যে বিভারতাতে আমার যে বিগলিউশান সেটা কভার করে যায় তার জন্ম আমি বলেছি দিতায়টা নেব না, প্রথমটা আমি গ্রহণ করিছি।

Mr. Speaker: To which rule you are referring

শ্রীমিত ইলা মিত্র কল ৩২৩, করিব এর মেণ্ডমেণ্টের একটা পার্ট নেওয়। আর বৈকটা পার্ট নেওয়। যারনা, এরকন কিন্তু নেই কলে। ছটো এর মেণ্ট সম্পর্কে এই ঘটনা ঘটছে এবং এরা মেণ্ডমেণ্ট নাম্বার ওয়ান নাননায় সদক্ত শ্রাকুমার দাগি সেনগুপ্ত মহান্মের প্রথমটা আমি গ্রহণ করেছিলাম, দিতীয়টা আমি গ্রহণ করি নি। কিন্তু এইরকম কলে নাই, এইরকম হয় না। সেইজক্ত আপনার দৃষ্টি আক্ষণ করছি যে গোটা দিনিষ্টাই ভুল হয়ে গেছে। আপনি কল ৩২০ দেখলেই ব্রতে পারবেন। কাজেই এই ব্যাপারে আপনি কলিং দেবেন।

Mr. Speaker: Rule  $323~{\rm says}$ : "The Speaker may put amendments in such order as he may think fit:

Provided that the Speaker may refuse to put an amendment which in his opinion is frivolous." I think now here it is stated that the question regarding an amendment requires, so far I am told, to be withdrawn with the leave of the House unless it is properly moved in the House. It was perhaps moved, and subsequently it was withdrawn with the leave of the House.

Subsequently, as I am told, a part of the amendment was withdrawn with the leave of the House. If that be so do you think there is any irregularity in it?

শ্রীমতী ইলা মিত্র: স্থার, শ্রীমতী ইলা মিত্রের পরেণ্টটা হচ্ছে কোন এ্যামেণ্ডমেণ্ট স্থিপ্ট করে নেওয়া বায় কি নেওয়া বায় না, এটা একটা পয়েণ্ট বায় উপরে আপনার মত উনি চাইছেন। সাবসট্যানসিয়্যাল ওনার আছে বলে মনে হয় না, কিছু এটা আইনসঙ্গত হয়েছে কি না, প্লিণ্ট করে করা বায় কি না;



ডাঃ জয়নাল আবেদিনঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটু বলি। কালকে যে গ্রামেণ্ডমেণ্ট ছিল ডাঃ গনির, যে সথকে মাননীয়া সদস্য। আনতী ইলা মিত্র বলছেন - There were two distinct amendments no. (i) and no. (ii).

সো একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট নাম্বার ওয়ান দিয়োভ, ভার একটা উইথ্ড করেছি উইথ ে Withdrawn with the leave of the House. So, it is not irregular.

Shri Biswanath Mukherjee: Mr. Speaker, Sir, it is not necessary for you to give a ruling now. You may consider it and give your ruling later on because there is no substantial objection. Only a legal and technical point has been raised and you may decide it later on at your lessure.

Mr. Speaker: Our Hon'ble Deputy Speaker was in the Chair and so I am not in the know of all the facts. I will have to go into the details of the proceedings as to which part of the amendment was accepted and which part withdrawn with the leave of the House. So, it is a very technical matter as has been pointed out by Shimati Mitra that whether a portion of an amendment can be withdrawn with the leave of the floase. It has been pointed out by Dr. Zainal Abedin that those were separate and independent amendments and one has no relation with the other while the contention of Shrumati Mitra is that it is one amendment and so a portion of it cannot be withdrawn with the leave of the House. If it has to be withdrawn the entire amendment will have to be withdrawn. I will look into the matter. So far I see in the cyclostyled paper the amendment has two distinct parts though amendment number is one, that is No. 2. It has got two separate parts—part (i) and part (ii), and I am told part (ii) was withdrawn with the leave of the House and part (i) was accepted by the House.

3-00-3-10 p.m ]

**শ্রীমতী ইলা মি**জ হ না স্থাৰ, আনার বর্ণা হচ্ছে যে আনা গ্লেন্ড প্রত: পার্চ নিয়ে আর একটা পাট উইপড়ু করে নিওয়া বাধাক না। কলে ১৬ এ আনত ১৮ ১০ ১০ ১০ মনে ২০ছে এ থালি একটা পাট নেওয়া বাধানা। এর উগ্রাহাপন্র ফালিং চাই।

Mr. Speaker: I will look into the matter large on and I would request Shrimati Mitra to see me in my Chamber to clarify the matter. There is question of time now. So after giving my anxious consideration I will give my ruling before this House, if necessary. We now pass over to the next item of business, Legislation.

#### LEGISLATION

## The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972.

Shri Bholanath Sen: Sir, I beg to introduce the West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972.

( Secretary then read the title of the Bill )

Shri Bholanath Sen. Sir I beg to move that the West-Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bib. 1972, be taken into consideration.

Sir, this Bill has been brought for the purpose of preventing certain possible abuses with regard to the construction of multi-storied buildings. Now in the

Maharashtra similar Act was made because they got similar complaints regarding abuses, malpractices created by the promoters of multi-storied buildings and the apartment owners or intending purchasers continue to suffer. They assured one thing in regard to supply and made the supply in a different way. They gave assurance for supply of one kind of material, they gave another kind of material. They altered the plan after the money was paid previously. In Maharashtra in certain cases the promoters had given promises that they would give distinct number of flats at distinct rates to the flat owners but they had failed to do so. All these difficulties were created in Maharashtra and therefore. they enacted the law which is similar to this one. We have had the benefit of Maharashtra Act and the experience of the Legislature of Maharashtra and that is why we have made certain provisions compulsory, viz., in section 4, we have made that the promoter shall have to make full and true disclosure of the nature of his interest in the land on, and the building, if any, in which the apartments are or are to be constructed and also make full and true disclosure of all encumbrances, if any, affecting such land or building and supply in writing a list of all the apartments which have already been taken or agreed to be taken together with their distinctive numbers names and addresses of the transferces either actual or intended, the prices paid or charged by or upon them and any other particulars as may be prescribed.

Now, these writings have been made obligatory, that is to say, if an intending purchaser wants to know what he will get in exchange of his money the promoter will have to give it in writing. I welcome the amendment suggested by the honourable Member Shri Sisir Ghosh. I think that is proper because it is actually the intention that the disclosures mentioned in paragraphs 4(a) and 4(b) should be in writing and actually it should be in writing. I agree with these amendments with regard to 4(a) and 4(b). But the position is this. This has been made a penal law, viz., if any contractor or any promoter tries to cheat a poor apartment owner or an intending purchaser he will have to go to jail if he violates certain regulations. Also a provision has been made that he will have to register under the Registration Act any agreement for the sale of an apartment so that his agreement becomes open to inspection by an intending purchaser as to which man is purchasing what apartment. Before he pays the money he will have an access to all the plans and materials that will be used. the methods that will be done and the date within which it has to be completed and he will also have the right to know who are the other intending purchasers. He will have this right and the agreement that has been registered will also be open to inspection because all the agreements are not open to inspection under the Registration Act. It has been specifically made for this. A penal provision has been made. If all the material provisions are violated then the promoter will have to go to jail for a period of one year or he may be punished with imprisonment for the same period or may be fined with rupees two thousand or both. Now, there is also a possibility. Since we have made the disclosure of the possible date of completion a compulsory obligation so we have taken protection to see that no unnecessary litigation takes place. Therefore, Clause 11 is there, viz., "No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint made with the previous sanction of the Competent Authority "Sir, the Competent Authority defined in this Act is the same as in the West Bengal Apartment Ownership Act. viz., the Estate Manager so that no unnecessary harassment takes place. This is really for the portection of poor people and rather the lower middle class or the middle class people who intend to purchase flats with limited resources and who suffer at the hands of the promoters. It is only for their protection and nothing else. It is a penal provision.

Now, with regard to the proposed amendment of Shri Aswini Roy, I submit that this is already coverd. Shri Aswini Roy has suggested that in Clause 3(1), in line 1, after the words "means a person" the words "or a group of persons including a Company and the Co-operative Societies registered under the West Bengal Co-operative Act" be inserted. Now, a person includes a promoter which means a person who has already constructed or intends to construct apartments for the purpose of solling them to other persons and includes the Government. So we have not excluded Government. Government will also be hable to disclose what materials they are going to use, what plans they are going to use, within what time they are going to complete so that there is no unnecessary delay in the matter and the money is not wasted. Sir, the honourable Member Shri Aswini Roy wants to include a group of persons including a Company and Co-operative Societies registered under the West Bengal Co-operative Act.

#### [ 3-10--3-45 p.m. including adjournment ]

I may point out to the honourable Members that the word "person" under the General Clauses Act includes a company and under the West Bengal Societies Registration Act a Co-operative Society has been made a corporate body, and the word 'person' includes that body also. We have not excluded, as far as I see any authority—whether it is Government or a Government undertaking and whoever comes within the definition of "person" under the Bongal General Clauses Act will be subject to these obligations under this Bill. This is a complimentary Act to the Act which we had passed in this House only yesterday. That was creating a right and this is making a breach of an obligation penal, so that in inture if a middle-class man or a lower middle-class man or a poor man wants to build a house—he has no time for litigation, he has no money in his pocket he will have to borrow money, he borrows money and goes to the promoter, looks into the plan and gets everything in writing and then he knows exactly when he will be able to enter the flat and he will be able to enforce at because it has been made penal apart from his civil rights and that has been covered. Therefore, he will be protected from the promoter to even attempt to make those malpractices which have prompted the Maharashtra Government to enact this legislation. I think that this Act will be beneficial to the society at largethat part of the society, in particular, which is our real burden, that is, the poor and the lower middle-class people. Therefore I request the honourable Members to consider this Bill favourably. I am in favour of accepting the amendment suggested by Shri Sisir Kumar Ghosh. Shri Aswini Roy's amendment is not necessary because the General Clauses Act is there. His intention is quite laudable, I agree, but the General Clauses Act includes that and therefore, that is not necessary. But I accept the other suggestion. The word "person" has been defined in the General Clauses Act and it includes a body corporate, an association which means an association of persons and body corporate under the Registered Societies Act. Then if you specify, say, a company, that is already included in the present Act, and a Co-operative Society registered under the West Bengal Co-operative Societies Act is also included in the word "person". Therefore, if I specify these, then there may be dispute or doubt raised in Court that the Government of India undertaking is not there, the Government of West Bengal undertaking is not there. That is the reason, otherwise I would have agreed to include these. The General Clauses Act will cover everything.

( At this stage the House was adjourned for 30 minutes. )

( After Adjournment. )

[ 3-45-3-55 p.m. ]

**এ অখিনা রায়:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই য়ে পশ্চিমবঙ্গ কক্ষ নিবাস নির্মাণ ও হস্তান্তর আইন আনা হয়েছে এটা আমি সমর্থন করছি। কিন্তু এই আইনের পরিধি সম্পর্কে এবং আইনের কতকণ্ডলি ধারাতে যে তর্গলতা আছে, মেই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। পরিধি সম্পর্কে আমি বেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হঙ্ছে গতকাল মাননায় নান্ত্ৰনহাশয় বলেছিলেন যে Life Insurance Corporation, সরকারী সংস্থা এর। মিলে প্রায় ১ হাজাবের মত বাড়ী তৈরী করবেন, এই রক্ম একটা ফিগার তিনি দিয়েভিলেন। এখন এটা কি যথেঠ ৮ সেদিক থেকে আমাদের দেশে যে ধরনের বাঙার অভাব থেকে গেছে, দেটা যথেন্ত নয়। .সই চাহিদ। যদি পূরণ হয় তাহলে আইনে যেথানে আছে যে আমাদের এর সঙ্গে দেখতে হবে—এইসমন্ত বাজী বর তৈরী করার ক্ষেত্রে আমাদের পাশ্চমবঙ্গে যে বেকার সমস্তা রয়েছে, সেটা লিখিত বেকারের সংখ্যা য। জানা গেল ৩ লক্ষ এবং এই ৩ লক্ষের মধ্যে ২০ হাজার ইনজিনিয়ার বেকার আছে। তাহলে এই ২০ হাজার ইঞ্জিনীয়ার বেকারদের তো তাড়াতাড়ি কাজকর্ম দেওয়া যাবে না । এহ বা গী নির্মানের ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন রকমে ব্যবহার করা যায় কিন। ভাবতে হবে। এদিক থেকে বহু দেশে দেখা গেছে এই সব বাড়ী তৈরী করার ক্ষেত্রে সরকার থেকে তাদের সাহায্য করা হয়। বাদ ইনজিনিয়ারদের কোন সংস্থা গড়ে ওঠে, কোন কোম্পানী বলুন বা ইনজিনিয়াস কো-অপাররেটিভ গড়ে উঠতে পারে এবং আমাদের ব্যাস্ক জাতীয়করণ করার পরে টাকাট। এই সমস্ত কাজে ল'গাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার টাকা দিলে সেইসমস্ত সংস্থাকে বাড়ী তৈরীর ক্ষেত্রেকাজে লাগাতে পারেন। অবশ্য বাড়ী যে ধরনের multistoried বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ী যাতে বছ টাকার দরকার হয়, সেই টাকা দিয়ে ইনজিনিয়ার সংগঠন গড়ে বাড়ী তৈরী করা যাবে। এটা আমার মনে হয় অসম্ভব নয়। তবে কলকাতায় বা মকঃস্বলে যেসমন্ত শিল্পাঞ্জল আছে যেমন ত্র্যাপুর, আসানসোল, ইলাদিয়া ্যসন্ত গড়ে উঠেছে সেখানে বাঙার চাহিদা প্রচত্তভাবে হবে। তাদের সেই চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে ছোট ছোট বাড়ী, বড় বড় বাড়ী নয় middle অথবা low income group-এর জন্ম টাকা ধরচ করার যে প্রকল্প আছে সেই ধরনের ছ-তিনটি ঘরওয়ালা। বাড়ী appartment ওয়ালা বাড়া তৈবা করতে contract তাদেব দিতে পারি, ঐ কো-অপারেটিভ কাজে শার্গাতে পারি। সে ক্ষেত্রে আইনের মধ্যে কতকগুলি ছুবলতা থেকে গেছে। মহারাষ্ট্রে এই আইন ১৯৬০ সালে চালু হয়েছে। ্সদিক থেকে সেখানে যেসমস্থ বাতী তৈরী হয়েছে তার হিসাব আমি করে দেখেছি, তার প্রায় ৭০ ,থকে ৭৫ ভাগ বাজী Co-operative sector থেকে তৈরী হয়েছে। তারা অনেকটা এদিকে এগিয়েছেন, পশ্চিমবাংলায় যে সংখ্যক বাড়ী আছে তার চেয়ে তারা অনেকটা এগিয়েছে। এইভাবে যদি বিশেষ করে Co-operative বেকার ইনজিনিয়ারদের যে সংস্থার কথা বলছি তাদের যদি অগ্রাধিকার দিতে হয়, তাহলে আইনের মধ্যে ত্রুটিগুলি থেকে গেছে: সেওলি সম্বন্ধে আমি পরে আসছি। এখানে আমি ঐজন্ম ঐ চনং এবং তনং ক্লডে-এর যে সংশোধনীটা তুলেছিলাম উনি নিশ্চয়ই তার ব্যাপ্যা করেছেন এবং সেটা আমাদের কাছে সস্তোষজনক, কিন্তু আমি যে প্রথার কণাটা বলছি সেটা হচ্ছে কো-অপারেটভকে মিডিয়াম হিসাবে ধরে নিই এই কাজের জন্ম তাহলে কিন্তু কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে গুইটি প্রশ্ন আসে। একটা হচ্ছে লিমিটেড লাইবিলিটির কথা আর একটা হচ্ছে আনলিমিটেড লাইবিলিটি। লিমিটেড স্কুটিবিলিটির ক্ষেত্রে কাউকে যদি ৭নং 🚁 অনুযায়ীশান্তি দেওয়া ২য় বা শান্তি পায় কোন অপরাধে তাহলে আগরা ঐ একজনকে শান্তি দেব, এনটায়ার কো-অপারেটিভের সমস্ত লোককে দেবনা। 🕻 ৫০০ লোক একটা কো-অপ রেটিভ করল, টাকা পয়সা নিয়ে নামল, নামল পর ঐ যে সেক্রেটারী বা ডা**ইরেকটর থাকল সেথানে** তারা স্পেসিফিক ক্ষেত্রে বহু টাকা *গায়ে*ব করলেন সাব-স্ত্যাণ্ডাড

্মটিরিয়ালস ব্যবহার করে। তাহলে মনে কঞ্চন এলক্ষ টাকা হয়ত সেথানে সেই সেকটরে ইনভেষ্ঠ ্ করেছিলাম করার পরে যারা বা যে ৫লক্ষ টাকা চুরি করেছে সাব-স্নার্গ্রাভ মেটিরিয়ালস ইউজ করে তার ২বছর জেল হলো। ৫লক্ষ টাকা চুরি করে যদি জেল হয তাহলে অনেকেই জেলে যেতে চাইবে। কাজেই লাইবিলিটি লিমিটেডের কেত্রে এই গবিণতি থেকেই যাবে। সেখানে ্তানলিমিটেড লাইবিলিটি করতে গেলে এথানে যদিও উনি স্পেসিফাই করেছেন এই আইনে এবং সেট। বলেছেন, এবং এটা স্পেসিক'ই করা দরকার, এক্সণানেশন করা দরকার য় পার্শন ইনক্ল ড গুপু অফু পার্শন্স ইত্যাদি, ইত্যাদি, এইটা এখানে স্প্রিফাই করা দর্কার। যদি এক্সপ্লান্দন ইনি দুন তাহলে ভাল, কারণ এই ধরনের চরি চলবে অথচ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, তাতে এই ক্টির সম্বর্থীন আমাদের হতে হবে। সেই দিক থেকে এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট আমর। দিয়েছিলাম। ু যি জানি উনি একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবি, তাই তিনি এই বাজনীতির কথা ভূলে গিয়ে এইটা ভবেছেন। দিতীয়তঃ ঐ ৭নং ক্লডে যে কথা বল হয়েছে সেটার আর একটা জিনিস হচ্ছে, ুনুন্নীয় মন্ত্রিমুহাশয় ভেবে থাকবেন যে ব্লাক্ষানি বা কালোটাকা যেট। আছে বোধ হয়, এই ধ্রনের মালটি টোরিড বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে ঐ কালোটাকার মালিকর। তাভাতাডি উজোগ নিয়ে ঐ ুলটি টোরিড বিল্ডিং করবার জন্ম এগিয়ে আস্বেন ? আমার মনে হয় সে উচ্ছোগ নেবে না কারণ তারা জানেন যে এই ব্যাপাবে ইনকাম ট্যাকোর প্রশ্ন আছে। এবং এই যে সিলিং আইন হচ্ছে সেই সিলিং আইনকে কাঁকি দেব।র হলু, ইংটে একুই হিশন আইনকে ফাঁকি দেবার জন্ম অনেকে ংযত—সেই বিধানবাবুর আমল হতে দেখ ছি--বেহেতু কলকাতা শহর এবং সংস্তব কলকাতা শহরের ক্ষতে প্রযোজ্য নয়, সেইজক কলকাতা শহরে জমি বাছাবাব জন্ম তার। তাছামাছি এগিয়ে আসছে। [ 3-55-4-05 p.m ]

কারণ তারা ভসিয়ারও আছেন, এগিয়ে এসে কালেটাক। থর্ড করলে আইনে তারা ধরা পড়বেন।

কিন্তু সেদিক থেকে তাঁর। দেথবেন বলে মনে হচ্ছেনা। আর একটা আমাব সন্দেহ আছে, ্ষটা হচ্ছে ৭ নম্বর (flause-এ আমি একটা শঃকির কথা বলচি তা হ'লমহাবাধু আহনে যেটা আছে তার পেকে ভালা কাজ করেছেন। সেখানো স্বায়ে ১৯৬১-তে মহারাষ্ট্র Act-এর regulation-এ য় আছি সেই ভাবে একটা regulation খাগু ক্রেছেন If any defect in the building, or the materials used সেটা যদি detected ২য় এছেলে কিন্তু এই বিনি বিকেতা বা বাটী বিনি ধারেছেন উচকে এক বছরের মধ্যে defect-ট্যুক rectify আরে কিন্তু করে। তথন উনি এক বছর গোলোব কথা বলালোন। 🗓 রকম বড় বড় বংখীৰ ক্ষেত্ৰ লগ হোত ২০ লগ ৩০ লগ চাকি।র এক একটা বাহীর দাম হবে সে ক্ষেত্রে ৫ লাখ চ কঃ, কি ১০ ল প চ কা ই Sab-standard materials ব্যবহার করে যিনি Engineer থাকেন, বিনি charge-এ পাকলেন, তার। এই সাকটি, মারবেন । কাজেই এক বছর জেল কি ঐ ৫ লক্ষ, ৭ লক্ষ টাকরে ক্ষতিপূবণ কবছে ? করছে না। কাজেই .দজন্ত এদিকে ভাৰতে হবে। শুৰ্ক আহিকে ভাৰতে বল্ডি না। তাড়াড়া লৈ বে Penal clause বেধেছেন, শাস্তির কথা বলেছেন। এক বছৰ।। এটা ঐ ভাবে রাখা সাম কিনা চাতাকে এক বছৰ ৰণভ মাসের মধ্যে ঐ টাকার যেটা ক্ষমি হয়েছে, গেটা defect আছে সেই defect-টাকে remove করে দিতে হবে। এটা যদি রাখেন তাহলে বেধি হয় ভবিসতে এই যে Sub-standard materials বাবহার করা বা বাজীর মধ্যে defect রেখে দেওয়া, এই জ্ঞিজি বোধ হয় আমবা সংশোধন করতে পারবো। সেদিক থেকে আমি একটা সংশোধনীৰ কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু দেপলাম যে আমাদের কিছু নেই। সময় দরকার সেজস্ত আমি বিলটার ঐ clause-টাকে মহাবাষ্ট্রে যে ভাবে আছে সেইভাবে আনতে চাইছি না। আমাদের আইনেতো Stringent হচ্ছে। Stringent হলে কিন্তু ক্ষতির পরিমানটা—টাকা যদি চুরি হয়ে যায়, গায়েব হয়ে যায় সেটাকে আমর। পূরন করতে পারছি না। সেদিক থেকে পরবর্ত্তাকালে এই ধরনের যে lacunae আছে আমাদের বিলের মধ্যে সেগুলিকে ঠিক করে একটা Comprehensive Bill উনি আছন সেই অন্পরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই বিল সমর্থন করছি। এটা সত্যি, ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্রে হলেও আমাদের এথানে হতে আরম্ভ করেছে। এটা একটা পদক্ষেপ এবং আমি এটাকে সমর্থন করছি।

শীভবানী শঙ্কর মুখার্জী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে ওয়েই বেঙ্গল এপার্টমেন্ট (রেগুলেশন এও ট্রানসফার) বিল, যা মন্ত্রিমহাশয় এই মাত্র প্রেস করলেন, আমি এই বিলকে আভরিকভাবে সমর্থন করছি এবং স্বাগত জানাছি। কারণ এর মধ্যে আইন করছেন বা আইন আনছেন সেটা হছে কন্সট্রাকশন-এর ডিফেক্ট যদি কিছু বার হয় তার জন্ম সরকার হাতে ক্ষমতা নিছেন। আমাদের খুব ছঃথের কথা, আমাদের দেশে এই যে অবহা হয়েছে সেটা সর্বক্ষেত্রে চেই করা হছে যাতে করে এটা ঠিক হয় এবং ঠিক রা থায় চলে এবং আইন করা দস্তরমত দরকার এবং আইন না হলে কিছু করা যাবে না। কারন ধরে আনা গেলো লোককে এবং ধরার পরে তাকে আইন নাই বলে কিছু শান্তি দেওয়া গেল না। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে এই বিল পাশ হওয়ার পরের কথা বলছি যে এটাকে এয়াজিকিউশন করতে হবে থব কডা হাতে।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেখানে চরি, জোচচরি হবার সম্ভাবনা খব বেশী আছে সেখানে এই বড বড় বাড়ীর জন্ম হয়ত ব্যাক্ষ লোন দেবে, কো-অপারেটিভ সোমাইটি নিজের। হয়ত তৈরী করবে, সেটা হয়ত কনট্রাক্টরের হাতে যাবে, কারণ কো-অপাবেটিভ সোমাহটির যাঁরা কর্মকর্তা তাদের পক্ষে সব সময় দেখাগুনা করা সম্ভব নয়, তার। সকলেই প্রায় অনারারি সাভিস করেন। আমি টাপফার সংয়ে আর একটি কথা বল্ডি। এই ট্রান্সফার সধ্যে একটা বিশেষ দৃষ্ট দেওয়া দরকার। কেন না, বিশেষ করে বুহত্তর কলকাতা এবং তাব সংলগ্ন এলাকা ্যটাকে আমরা সি. এম. ডি. এ. **এলাকা বলে থা**কি সেথানেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই সব বেশার ভাগই বড বড় বাডী তৈরী ২চ্ছে, **অবশ্য অক্সান্ত জায়**গাতেও হচ্ছে বটে, কিন্তু বুহতুর কলকাত।তেই বেশী হয়েছে। এই হাউসিং স্টেট যেটা নাকি গভর্ণমেন্টের নিজের প্রপাটি সেখানে দেখা যাচ্ছে ভাডাটিয়াদের টান্সফারের ব্যাপার রয়েছে। এই ভাড়াটিয়াদের জন্ম এমন একটা আইন করতে হবে য'তে এটা সহজভাবে কাষকরী করা যায়, সেটা অবশ্যুহ দেখতে হবে এবং গভানেটের ত্রফ একে স্ব রক্ষ ইজি ইন্ট্লুমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মধ্যবিত্ত এবং নিন্ন-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যাঁরা টেনেন্ট থাকছেন তারা এ সম্বন্ধে তুঃথ প্রকাশ করেন। আমরা জানি কতগুলি ক্ষেত্রে বাড়া কেনা প্রয়োজন হয়, সেথানে আমরা লাম্প সাম কিছু টাকা দিই। দেখানে তারা যদি একটা ইঞ্জি ইন্সঃলমেণ্ট পায় তাহলে তারা নিজেরাই জানতে পায় যে আমরা একটা ওনার হতে পারি। মহারাষ্ট্রে এ জিনিস আগেই করেছে। আমাদের পশ্চিমবর্দে আমরা দেখতে পাচ্ছি এতদিন বাদে এই জিনিদ করা হল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ৬য়েই বেঙ্গলে যে প্রগতিশাল গণতান্ত্রিক মোচা ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরা একটি নতুন চিত্তাধারা নিয়ে দেশকে গ্রুধার চেষ্টা করেছেন। আমি নিজে মনে করি ক্যালকাটা ইজ মেনলি সিটি অব টেনেন্টস এবং সত্যিকারে এটা একটা সিটি অব টেনেন্টস বলে মনে হয়। কারণ এথানে দেখা যাচ্ছে বেশার ভাগই হচ্ছে ভাড়াটিয়া এবং তাদের যদি এই আইন ছারা সিটি অব ওনারস করা যায় তাহলে এই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিরা বিশেষ কর্মি উপকৃত হবেন, সেই চেষ্টা আপনারা বিশেষ করে করুন। সেইজক্ত আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি চক্রবর্তী কমিটির সাজেসনের উপর আকর্ষণ করছি। তিনি যদি চক্রবর্তী কমিটির সাজেসন ভালভাবে পড়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা ,বচার বিশ্লেষণ করেন তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে।



আপনি আমাকে বলবার জন্ম যে স্থযোগ দিয়েছেন তার জন্ম আপনাকে ধন্তবাদ জানিয়ে এবং এ বিষয়ে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আছকে মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় যে বিশ এনেছেন। কক্ষ নিবাস হস্তান্তর প্রনয়ন বিধেয়ক, সেই বিলকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি মাত্র কয়েকটি কথা বলব সেটা হছে এই, তিনি উদ্দেশ্য এবং হেতুর বিবরণের মধ্যে বলেছেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য হল এই কক্ষ নিবাসগুলি বিক্রী যাদের কাছে হবে অর্থাৎ যাঁরা কিনবেন সেই ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্ম এই বিল আনা হছে। এই উদ্দেশ্য যে মহৎ তাতে কিছু সন্দেহ নেই এবং যাতে আমাদের এই ক্রেতারা না ঠকেন সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য এবং তারই জন্ম এই বিল আনা হয়েছে এবং সেই জন্ম আমি এই বিলকে সমর্থন করছি।

[ 4-05—4-15 p.m. ]

কিন্তু অতীতের আইনের ব্যাপারে আমাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনারা জানেন যে অতীতে ভমিসংস্কার আইন পাশ হয়েছে কিন্তু সেই আইনের ফাঁকে জমি চোরেরা জমি চরিকরে বেনামী করে রেখেছিল এবং তারা বহাল তবিয়তে এখনও আছে। এখনও তারা হাইকোটে কেস ক্রের বন্ত জমি আটকে রেথেছে। কাজেই এইরকম ঘটনা ঘটে। যারা ফাঁকি দিতে চায় অর্থাৎ যারা ঠগ, ফাঁকিবাজ, ধডিবাজ যতই আইন হোক না কেন তারা সেই আইনের ভেতর থেকে ছিত্র অন্নেষ্ণ করে ফাঁকি দেবার স্লযোগ করে নিতে পারে। কাছেই এই আইনেও যে তারা পারবে না এমন কথা নেই। এই যে এখানে বলা হয়েছে যে প্রমোটার বা উল্লোক্তা তাঁরা কতকগুলি ঘোষণা রাথবেন, কণ্ট কিটর বাড়ী তৈরী করার জন্ত কি মাল-মশলা দিয়েছেন বা কি নকশা করেছিলেন বা তারসঙ্গে কি কি চুক্তি হয়েছিল তাও জানাতে হবে—এই সমস্ত বিশেষভাবে এরমধ্যে ল্পা আচে। আমর সরকারী বাসভবনে দেখেছি গ্রুপমেট ্যুপানে তদারক করেন তার্ম**ধো** বহু হাউদিং এটেটে আমরা দেখেছি প্লাষ্টার থদে যাচ্ছে, দরজা ভেলে যাচ্ছে, ইট খোয়া বেরিয়ে যাচে ২।০ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ বার্ডীগুলি যে খুব খারাপ ধরনের মেটিরিরাল দিয়ে তৈরী তা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ সরকার সেই সমন্ত কন্ট ক্রিবের ধিক্তন্ধে কোন রক্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। এই ক্ষেত্রে বেসরকারী উত্তোক্তা বা প্রমোটর তারা যে জেতাদের ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে থারাপ ধরনের মেটিরিয়ালস দিয়ে বাজী তৈরা করবে ন। এর কিন্তু কোন রক্ম গ্রারে**নি** এরমধ্যে পুঁজে পাছিছ না। মাননীয় শ্রীঅধিনী বায় মহাশ্য বলেছেন বে একটা বাড়ী তৈরী করে দেখা গেল ৫লক্ষ টাকা চরি করেছে, তারগ্রু তার আহনের শাণিত হচ্চে মাত্র এক বছর বা ছ-১৭জার টাকা বা উভয় দণ্ড। এখন এই ড'হাজার টাকা ফাইন দিয়ে যে কোন ব্যক্তি এরকম ১।২ বা ৫লক্ষ টাকা আজুসাত করার যুড্যন্ত করতে পারে। কাজেই আনার কথা হল এই সমস্ত অসং প্রমোটর তাদের নিয়ান্ত্রত করার জন্ম মাইনে তাদের বিক্ষে আবে। কঠোর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এক বছর শাস্তি ত্-হাজার টাকা অর্থদণ্ড আমার মনে হয় এইসমস্ত ক্ষেত্রে যথোপস্তুক হবে না। তাছাড়া এরপরে লেখা আছে, "পরম্ভ ঐরূপ কোন ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে ঐ অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্তর্ভিত হইয়াছিল কিংব। উক্ত অপরাধের অঞ্জান নিবারণের জ্ঞাতিনি যথোপযুক্তভাবে সববিধ প্রযন্ত্র স্থাকার করিয়াছিলেন, তবে এই উপধারার দক্ষনই ঐ ব্যক্তি এই আইনে বিহিত্রপে দত্তে দত্তনীয় হইবেন ন।"। অথাৎ দেখা যাচ্ছে যে যদি কোন অপরাধ করে এবং ধরা পড়ে তাহলে তারজক্ত সে এমনভাবে খাতাপত্র আগে থেকেই তৈরী করে রাথবে যাতে সে কোর্টে বা যে কোন জায়গায় প্রনাণ করতে পারে যে যথোপর্কতাবে বা সাধ্যমত সে চেষ্টা করেছিল যাতে এই ধরনের কাজ না হয়, তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, এটা সে আগে থেকেই প্রমাণ করে রেখে দেবে। কেন না, যারা চোর বা ঠগ তারা আট্বাট বেঁধেই কাজ করে। কাজেই এই

যে একবাৰ বলা হল যে এক বছর শাস্তি এবং তারপরেই বলা হল যে যদি প্রমাণ করতে পারে তাব অজ্ঞাতসারে এগুলি হয়েছে, সে যথোপযুক্ত চেষ্টা করেছিল তা সত্ত্বেও এইসমস্ত কাজ ঘটেছে এক তারজন্তই এই সম্পুষ্টাইছে তাহলে সে হয়ত রেহাই প্রেয়ে বাবে, এরজন্ত মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করবে। যে পরবর্তীকালে আরো ভেবেচিন্তে আরো ভালো বিল করবেন যাতে এই ধরনেব ফাঁক না থাকে বা এই সমস্ অসৎ ব্যক্তিরা আমাদের গরীব বা সাধারণ নিম্নবিত্ত ক্রেতাদের ঠকানে না পারেন। বাড়ী আ্যাদের করতেই হবে কারণ আমাদের অধিকাংশ লোকের বাড়ী নেই। কোলকাতা শহর এবং তার আশেপাশের অধিকাংশ মাগ্র্যের বাড়ী মেই. সেই লোকেদের যাতে আমরা বাড়ী দিতে পারি তারজন্ত এই ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সে ব্যবস্থায় আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু অসাধ ব্যক্তিদের বিক্রদ্ধে এই সমস্ত ব্যবতাগুলি আরো কঠোর করা দরকার। আমি এই প্রসম্পে আর একটা কলা বলতে চাই সেটা হল আমাদের এই সভায় আমরা সবাই বলেছিলাম যে আবান এলাকা বাদে শহরেব সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্বারণ করা হোক. কিছ আমর। এখানে কোন আইন পাশ করাতে পারি নি। আমরা এই বাাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেতি। আজকে স্পোচ্চ সম্পত্তির মালিক যদি তাদের সম্পতি. আপার্টমেন্টগুলি ভাগ ভাগ করে বিক্রি করে দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বাবপ্তা অবলম্বনে কি স্তযোগ আছে সেটা বুঝতে পার্ছিনা। এটা অপ্রাস্থিক হয়ত হবে তবুও একথা আমি না বলে পার্ক্তিনা যে শহরে বারা উচ্চ সম্পত্তির মালিক অনেকণ্ডলি বার্ডীর মালিক তারা যদি তাদের সম্পত্তির ভাগ ভাগ করে লুকিয়ে বিক্রি করে দিয়ে কমিয়ে ফেলে, ট্রাস্ফার করে দেয় তাহলে সেগুলি ধরার কি ব্যবহা করা হবে আমি জানি না। আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে এই বিষয়টা ভাল করে দেখতে বলব। শহরে বড বড বা গীওয়াল। লোক রয়েছে তাদের সেই এ্যাপটিমেণ্টগুলি যাতে ট্রান্সফার না হয়ে যায়, সেটা কিভাবে রদ করা যায় সেটা দেখবেন। এই প্রসঙ্গে আমি দাবী করব এই যে প্রোমোটর যাদের বাড়ী করতে দেওয়। হবে বেকার ইঞ্জিনিয়ার, কো-অপারেটিভ তাদের যেন স্কুযোগ দেওয়া হয় এবং কো-অপারেটিভগুলির লায়েবিলিণি লিমিটেড না করে আন্লিমিটেড করে এই কো-অপারেটিভগুলি যাতে স্কৃতাবে বাড়ী তৈরী করতে পারে. ক্ষাটাকট্র যাতে ফাঁকি দিতে না পারে তারজন্ম তদারকী ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় তারজন্ম নজর দেওয়ার হল মাল্লমহাশ্যের কাতে দাবা করব ভবিস্তংকালে আবো একটা স্থানর ভাল আইন তৈরী করার চেল্বা করবেন এই কথা বলে এই বিলকে আমি সম্বাদ কবিছি।

Shri George Albert Wilcon-De Roze: Mr Speaker, Sir, the Hon'ble Minister in presenting this Bill made several statements with regard to the object of this Bill Sir every word spoken by the Hon'ble Minister has the support of every member of this House. The intention of this Bill as appeared from the Statement of Objects and Reasons is that the interest of purchasers of multistoried apartments should be safeguarded as against the promoters of these constructions. The intention of this Act, Sir, as stated by the Hon'ble Minister is to protect the purchasers against all keels of malpractices which occur in the selling of these apartment houses. In section 4 of the Act, Sir, it is seen that any promoter who intends to sell an apartment, shall, on demand by an intending transferce, make full and true disclosure of the nature of his interest in the land on and the building if any, in which the apartments are or are to be constructed, he is also bound to make full and true disclosure of all encumbrances if any, affecting such land or building, he is also bound to make full and true disclosure in writing a list of all the apartments which have already been taken or agreed to be taken together with their distinctive numbers, names and addresses of the transferees, etc., he is also bound to make full and true disclosure in writing of all outgoings including ground rent, etc., etc.

[4-15-4-25 p.m.]

Sir, the Hon'ble Minister in presenting the Bill said that this provision-I use the words which the Hon'ble Minister used is compulsory and obligatory. The Hon'ble Minister also pointed out under sections 6, 7 and 8 the offences and punishments if those sections are violated. Also promoters defaulting to submit the disclosures under section 4 are subject to punishments and penalties. The promoters may be sent to jail or they may be fined or both. Now, Sir this is an Act to protect the lamb from the wolf. The lamb is the intending buver of the apartment and the wolf is the promoter. The whole object of this Act is to protect the lamb against the wolf. Now Sir. I take you to a section which the Hon'ble Minister did not present before the House viz. section 2. It says, This Act applies only to an apartment, the promoter in respect of which executes and submits a Declaration before a Competent Authority in such manner as may be prescribed that he intends to submit the property wherein the apartment is or is to be located to the provisions of the West Bengal Apartment Ownership Act, 1972." Sir, I spoke on Clause 2 of the West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972 yesterday. The Hon'ble Minister while replying admitted that the provisions of that Act were not compulsory but optional. The wolf may register his name and file a declaration if he thinks fit. He may not submit if he does not think it lit. So, if the wolf does not agree to be bound by the Act the lamb has no protection. This is clear from Clause 2 of the Bill that this Act has no meaning. It is not compulsory, it is not binding, it binds no one. It only binds those who agree to be bound by it. Sir, the whole law is based on presumption. Sir, I ask you, under what circumstances do you imagine that all these prometers of multi-storeyed buildings engaged in dubious, unlawful and illegal practices including cheating of intending purchasers would voluntarily file all these declarations? These promoters also indulge in criminal practices. Sir, you can only protect the purchasers against these criminal promoters if the criminal promoters agree to be punished. But if these promoters do not agree to file the declarations or do not voluntarily submit to the provisions of the Act then the intending purchasers of such flats have no protection. This Act is absolutely meaningless unless the promoter willingly comes to submit himself to provisions of the Act. Sir, under what circumstances do you imagine that the promoter will come forward and subject himself to the provisions of the Act? Why should the promoter come forward and have himself bound voluntarily to make his disclosures under Section 4 of the Act ? Why should be voluntarily come forward and submit himself to penalties for violation of these obligations? Sir, under what circumstances do you imagine that this will happen? We know that recently in Chambal the dacoits came forward voluntarily and surrendered. Is the Hon'hle Minister under the impression that these promoters who indulge in such dubious and criminal practices will voluntarily come forward and surrender themselves to the Act ?

Sir, I say that if this Government is sinceres about its socialist promises then the Hon'ble Minister should voluntarily withdraw Section 2 of the Bill, There is no need for any one to move any amendment. Sir, Section 2 ought to be withdrawn. The Bill, as a whole, is a very fine piece of legislation. Sir take out Section 2 and make the Bill operative to cover everyone and then this Bill will have support of the entire House. I say, Sir, the Hon'ble Minister referred to the Maharashtra Act. In Maharashtra Act, as far as I can recall—I have dealt with the Maharashtra Act—there is no such voluntary clause. Thank you Sir.

**জ্রীশিশির কুমার ঘোয:** মি: স্পীকার স্থার, মদ্রিমহাশর আজ যে বিল এথানে পেশ

করেছেন তাতে একথা ঠিক তাঁর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্রেতাদের স্বার্থ যাতে রক্ষা হয় সেদিকে নিশ্চম্ন নজর আছে। কিন্তু তার মধ্যে যে ক্রুটি বিচ্যুতিগুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বলেছেন। আমি বলবো সমন্ত দিক লক্ষ করে যাতে ক্রেতাদের স্বার্থ সাধারণভাবে রক্ষা হয় তার ব্যবস্থাগুলি থাকা দরকার। এপার্টমেন্টের কই অফ কনষ্টাকশান কি হবে সেটা স্থির হওয়া উচিত এবং সেটার কি বেসিস হবে সেটা ঠিক করা উচিত। সরকারের তরফ থেকে যে থবচ হয় তার চেয়ে এপার্টমেণ্টের থরচ যেন বেশী না হয় এবং স্পেসিফিকেশান অন্তুযায়ী যেন কাজ হয়। ক্রেতারা যথন ক্রম করবেন তাঁরা যাতে দেখে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। ক্রতাদের স্বার্থ একদিকে যেমন দেখতে হবে, তেমনি অন্ত দিকে আমরা আরবান সিলিং সম্পর্কে কয়েকদিন আগে বিধানসভা থেকে দেউ লৈ গভর্ণদেউকে দায়িত্ব দিয়েছি যে আরবান সিলিং এটেক্ট তাঁরা পাশ করুন এবং এই সিলিং যথন হবে তথন দেখা যাবে এখানে যারা সিলিং-এর আওতায় পভবে তাদের সমস্ক বাদীগুলি এপাটমেণ্ট হিসাবে বিক্রি হয়ে গেছে। এর বিক্রয়লক টাকা তারা কালো টাকায় রূপান্তরিত করবে বা ব্যাংকে রাখবে। কারণ জমির উপর সিলিং হবে, টাকার উপর হবে না। সেজস্ত দেখা যাবে সিলিং হবার আগে তাদের সম্পতিগুলি এপাটমেণ্ট হিসাবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি তাঁকে অন্তরোধ করবো এ বিষয়ে একটা প্রোটেকশান থাকা দরকার যাতে এইভাবে বঙ্বভু মালিকরা এপার্টমেন্ট করে অবিলয়ে বাভীগুলি বিক্রি না করতে পারে। আমি একথা স্মরণ করিয়ে দেব যে মধ্যপ্রদেশ বিধনসভায় যথন আরবান সিলিং এসেছিল তথন ঠিক হয়েছিল যে সরকার যথন জমি নেবেন তথন সেই জমির ১০ গুণ দাম তারা বেশা দেবেন। কিন্তু যথন ২৫তম সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির সম্পত্তি পাওয়া গেল তথন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী 🖹 পি. সি. শেসী প্রশ্ন তুললেন আর কম্পেনশেসনের প্রশ্ন থাকবে না, একটা লাম্প্রসাম দেব। সেই লাম্প্রসামের কথাটাই পাশ হয়ে গেল। এই আরবান সিলিং-এর জন্ম পশ্চিমবাংলা প্রস্তুত। অতএব এই আরবান সিলিং হবার আগে আমাদের সম্পত্তিগুলি যদি তাডাতাডি এপার্টনেণ্ট করে বিক্রি করা যায় তাহলে এই সম্পত্তির পরিবর্তে যে টাকা আসবে সেই টাকা পরবর্তীকালে মন্ত কাঙ্গে লাগান যাবে। ্রেজন্ম তাঁকে অমুরোধ করবো এ বিষয়ে একটা প্রোটেকশান দেওয়া উচিত।

এর পর যে কথা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করবার বিষয়ে সাধারণ্ড লক্ষ্য রাণতে হবে আজকের তাঁব্র বেকার সমস্থার দিনে আমাদের বেকার ইঞ্জিনিয়ার থেকে স্ক্রুকরে এবং ওই অঞ্চলে যে সমস্ত এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী হবে সেই সমস্ত থানের বেকার যুবকদের যাতে আম-শ্বিল্ড লেবার হিসাবে নিয়োগ করা যায় তার একটা ব্যবহা থাকা উচিত। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা যারা নৃতন নৃতন পাস করে বেরিয়েছে অ্যান এম্পলয়েড পারসন্স তাদের যদি নিয়োগ করতে পারি তাহলে তারা একটা সম্পদ হয়ে দেখা দেবে। এই আন এম্পলয়েড যুবকরা এবং ইঞ্জিনিয়াররা তারা সৎ এবং উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে। আমরা যে ভয় পাচ্ছি যে স্পোদিকেকশান অহ্যায়ী কাজ হবে না এবং কনটাক্টারদের কাজের দিক থেকে ভয় পাচ্ছি যে তারা ঠিকমতো কাজ করবে না, কিন্তু এদের নেওয়া হলে এরা দেখিয়ে দেবে যে সব ভয় অমূলক। তারা টেকনিক্যাল লোক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। তারজন্ম মন্ত্র্মিমহাশম্বকে অহ্রোধ করবো যে, যে সমস্ত অঞ্চলে এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী হবে সেই সমস্ত অঞ্চলের বেকার যুবকরা যাতে কাজ পায় সেদিকে নজর রাথবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

[4-25-4-35 p.m.]

্রীঅসমঞ্জ দেঃ নাননীয় স্পীকার স্থার, আজকে সভায় অনারেব্যল মিনিষ্টার যে দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল এয়াপার্টমেন্ট (রেণ্ডলেশান অফ কনষ্ট্রাকসান এণ্ড ট্রান্সফার) বিল ১৯৭২ এইটা যে উত্থাপন

করেছেন আমি সভার একজন সদস্ত হিসাবে সেই বিলকে আত্মরিকতার সাথে স্বাগত জানাই। কারণ আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে এবং বিশেষ করে কলকাতা শহরের নাগরিক জীবনে 🦫 বন্চয়ে যেটা বড় সমস্তা সেটা হচ্ছে বাসস্থানের সমস্তা। সরকার কক্ষ নিবাস নির্মাণ পরিকল্পনা কর্যাচন এবং এর মাধ্যমে নিশ্চয়ই বাসস্থান সমস্থার সমাধান এবং ক্রদাতাদের স্বার্থরক্ষা যে সুবকারের উদ্দেশ্য এই বিল আনমনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। একজন বক্তা বলেছেন আমি তার সঙ্গে স্করে মিলিয়ে বলি Calcutta is a city of tenants. মানুষের জীবনে খাওয়ার সম্প্রা আছে, বাসস্থানের সমস্থা আছে কিন্তু মাতুষের জীবনে স্বচেয়ে বড় সমস্থা মাতুষ চায় একট সাই আকাশের নীচে এবং এই বিল আনায়নের মাধ্যমে মান্নযের চিরন্তন এবং সহজাত যে আকাংখা সনাজের থাকে মালুষের থাকে তার দিকে লক্ষ্য রেথে আনা হয়েছে বলে বিশেষভাবে একে সমর্থন জানটে। এই বিলে কক্ষ নির্মাণের ব্যাপারে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেথে যেটা করা হয়েছে তাকে 🖥 গেত জানাই। যে সমস্ত কন্ট্রাকটার এই সমস্ত গৃহনির্মাণের দায়ীত গ্রহণ করে তার সঙ্গে িগ্রালাজনে ইউটিলাইজেশান সারটিফিকেট দিয়ে দেন এবং কন্ট্রাকটাররা লো ই্যানডার্ডের ″্নটিবিযালস দিয়ে কাজ করে এই রকম ভূরি ভূরি দৃষ্ঠান্ত কলকাতা শহরে রয়েছে। এর বি**ক্**ছে বিধি ব্যবস্থা এই আইনের মাধ্যমে সরকার গ্রহণ করবেন তারজক্য এই আইনকে স্বাগত জানাই। ত্ত্বে কৃত্তক গুলো আইন ক্রলেই চল্বে না। আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়কে বল্বে। এই আইন ফতে কাষ্ক্রী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্ল্যান স্থাংশনের ক্ষেত্রে আমি একটা পারসন্তাল সাজেসানস-এর কথা বলবো। প্র্যান স্থাংশানের আগে প্র্যানের যে কোর্টেশান তা বিচার করে ওয়ের জার্মানীতে যেরকমভাবে এগপাটমেণ্ট হয় সেইরকমভাবে অথাৎ একতলাটা থাম দিয়ে ফাকারাথাহয় এবং একতলা এয়াজ এ ময়টোর ফফ হেলথ ফ্যাক্টার চিলডেন পার্ক করা হয়। 🚔 লকাতায় যেথানে এই রকম বড় বড় মালটি টোরিড বিভিঃস হচ্ছে এবং যেথানে কয়েক শো লোক থাকবে সেটা যেন ঘিঞ্জি না হয় এবং মান্ত্ৰ হচ্ছে Man is the creative of revolution, মাজধের মনে যে বিকাশের যে স্কুচন। স্বাছে তা যাতে স্থানাগ পায এবং সেহজন্ত চিলভ্রেন পাক পায় এবং ওয়েই জার্মানীর মতে। করে বেন খ্যান আমাদের গ্রাংসান হয় সেদিকে বেন দৃষ্টি রাথেন।

আর একটা দিকে আমরা দেখছি যেমন কলত তার মেঘ্তুবলে একটা বছ এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী হয়েছে, এইভাবে কিন্তু সাধারণ লোকের সমস্তা নিটছে না। এথানে প্রমটররা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন হয়ত ২৫০০ টাক। দিলে ফ্ল্যাট পাওয়া বাবে। কিন্তু,দথা বাচ্ছে অসংখ্য লোকের ভিড় হচ্ছে এবং দাক্ষন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই চাপ দাড়াচ্ছে যথন নিজেবা লাইন পাছে না এইসমস্ত লোকের। ফ্র্যাট পাবার জন্ম কিখা এ্যাপার্টনেন্ট পাবার জন্ম শেথানে লেখ। আছে ২৫০০ টাকা পৈথানে তার। ৫হাজার টাকা দিতেও বিকুমাত কুগাবোধ করছেন না । কারণ, এখানে অনেকের 🕷 ্যাক্মানির প্রাচুর্য আছে। আমার মনে হয় এই সম্প প্রাহতের প্রমটারদের প্রতিযদি বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা না হয় তাহলে এই ব্লাকমানির খ্রেনেজ করে দেবার একটা স্থবিধা করে দেওয়। হচ্ছে। এবং এই কালোটাকার বাছুবর। স্মারে মুদ্রাক্ষাতি ঘটিয়ে জনজীবনে একট। বিপর্যর সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মাননায় মন্ত্রিমহাশয়কে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার জ্ঞ বলছি। আর একটা কথা প্রাইভেট প্রনটররা অনেক টাকা নিয়ে চুক্তি করছেন, কিন্তু তা রা মানলে ৭ ধারার কথা অনেকে বলেছেন আমি তারই উল্লেখ করছি যে ছই হাজার টাকা ফাইন হবে বা এক বছরের কারাদও দেওয়া হবে এবং কথাট। হচ্ছে যদি অজ্ঞাতদারে প্রমাণিত হয় তাহলে শান্তির হাত থেকে রেহাই। এটা অব্খ উনি স্বচেয়ে বড় আইনবিদ আমি আইনজ নই, এটা । ধদি সাপোজ তা হয় তাহলে এটা কিন্তু প্রমাণ করা থ্ব শক্ত হয়ে দাড়াবে, এবিষয়ে আমি মিছি-মহাশরের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেধানে দেধা বাচ্ছে যে বিরাট অপরাধ করা সত্ত্বেও

বেশী শান্তির হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আর একটা কথা প্রাইভেট প্রমটররা এই কাড করতে হলে আমার মনে হয় সরকারের এমন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা উচিত যাতে লাইসেন্স দিয়ে , যে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে তারা ফ্রাট বা এরাপাট্রমেন্টের জন্ম এনলিই কবিয়েছে প্রাইভেট প্রমটরদের দেই লিও নিতে হবে। এবং তাদের মধ্য থেকে ইচ্ছক ব্যক্তিদের দিয়ে কক্ষ নির্মাণ করবেন। তবে সবচেয়ে বড প্রিন্সিপ্যাল ফার্গু কাম ফার্গু সার্ভ এই যে প্রিন্সিপাল এই প্রিন্সিপাল সার্ভড হবে এবং ছন।তির হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করা যাবে। অনেকে বলেছেন ইঞ্জিনিয়ারদের কো-অপারেটিভের কথা। নিশ্চয়ই আজকে সমাজে জলম্ভ বেকার সমস্তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে এই বিলকে কার্যকরী করতে হবে যাতে এই বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের জন্ম কিছ করা যায়। মদ্ভি-মহাশ্য বলেছিলেন তাঁর রিপোর্টে যে বেকার ইঞ্জিনিয়ার অসংখ্য এখন পশ্চিমবাংলায় বয়েছে। সেই ইঞ্জিনিয়ারদের যাতে কর্মসংস্থান করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাথতে হবে। এই বিল্টা সমর্থন করতে গিয়ে একটা কথা বারবার আমি বলব এমনভাবে এই বিলকে কার্যকরী করতে হবে যেন মারুষ প্রতারিত না হয় এক নম্বর। এবং দিতীয় নম্বর যেটা বলব যে প্রাইভেট প্রমটারদের ইনসেনটিভ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু তার মানে বেনামী করবার করার ঢালাও নির্দেশ যেন এই ঐতিহাসিক বিধানসভায় কয়েকদিন আগে সর্বান্তঃকরণে স্কল স্দুভোর সমর্থনে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে সিলিং অন আর্বান প্রপার্টি। এই দিকে তাকিয়ে জনস্বার্থ রক্ষা করবার জন্ম হস্ত প্রাদারিত করে পশ্চিমবাংলার মাগুযের দীর্ঘদিনের চাহিদাকে পুরুণ করতে এই বিলকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করচি।

**ডাঃ এ. এম. ও. গানিঃ** মাননীর অধ্যক্ষ মহাশ্র, আমি এই বিলকে সমর্থন করবার জন্ম উঠেছি। মাননীয় মান্ত্রমহাশয় যে বিলটি এনেছেন তা খুবই সময়োচিত এবং এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার কয়েকটি সন্দেহ আছে এবং আমি আশা করবো মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তাঁর 🖣 ভাষণে সেই সন্দেহগুলি দূর করে দেবেন। প্রথমে আমি নাম থেকে বলছি। এর নাম হচ্ছে West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer ) তার মানে যে এ্যাপার্টমেণ্টগুলি অলরেডি একজিসটিং আছে তার ট্রান্সফারের জন্ম কি এই বিলটা এ্যাপ্লাই করে না ? প্রশ্ন আছে। কেননা কালকেই আমর। একটা আরবান সিলিং প্রপার্টি রেজলিউসান পাশ করে সেণ্টালের কাছে পাঠিয়েছি। ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেট-এ সেগুলি অলরেডি এাক্ট হয়ে গেছে। আরবান প্রপার্টি সিলিং হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম যে আমাদের এই রেজিলউসান আসার পরে হয়ত দেশে যারা স্পেকুলেটর আছে আরবান প্রপার্টি নিয়ে যারা ফাটকাবাজারী করেন. স্পেকলেশন करतन जाता मरन करतन धरे यिन मिलि आरम जारल आमता य वितार आहा लिका करत वरन আছি লক্ষ লক্ষ টাকা মামে আয় করছি এর উপরও তো সিলিং আসবে তাহলে একটা তাড়াছড়ো লেগে যাবে এই এ্যাপাটমেটগুলি তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দেবার জন্ম। সে সম্বন্ধে এই বিলটা এটাপ্লাই করে কিনা সেটা আমি জানতে চাই। তারপরে যে প্রশ্নটা আমার বন্ধু মাননীয় সদস্ত ডিরোজ মহাশয় তুলেছেন দেকসান ২-এর কি প্রয়োজন ছিল আমি বুঝতে পারছি না। মনে করি কোন একটা আইন আছে যেথানে এই অপদান দেওয়া হয়েছে যে যারা রেজিষ্টি করবে এই এটা ক্সানের বাইণ্ডিং তাদের উপর হবে। বারা রেজিপ্রার করবে না তাদের যা ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে তারা বিক্রি করতে পারে, তারা যেভাবে ইচ্ছে এক্সএয়েট করতে পারে, প্রকিটিয়েরিং কুরতে পারবে। তাদের উপর কোন বাঞ্চ থাকবে না। তাই যদি হয় অপসানটা যদি প্রমটারদের উপর থাকে তাহলে গভর্ণমেণ্টের বক্তব্যটা কি হচ্ছে? তারপর আপনি সেকসন ৪-এ 💺 (मथरवन रव डेने भारत कि पिरायर कि पा कि कि कि पा कि पा कि कि पा कि গ্রহণ করেছেন তার জন্ম আমি ধন্তবাদ জানাচ্ছি, এথানে রিটিন একটা ষ্টেটমেণ্ট ঞ্চাকা

ইচিত ছিল। কিন্তু এইগুলি, যে ষ্টেটমেণ্ট প্রমোটাররা করবে এর কোন চেকিং-এর বাবস্থা এই অস্ট্রনের মধ্যে নেই। কোন এ্যাপ্রোপিয়েট অথরিটির যদি উল্লেখ থাকতো সেই ষ্টেমেণ্টে তারা কি ্মানিবিয়াল দিচ্ছে, কি প্লানিং আছে, তারমধ্যে কিভাবে কন্টাকশন হবে, সেটা যদি কোন জায়গায় একটা চেক হওয়ার বাবস্থা পাকতো তাহলে এই সেকশানটা আরো ভালকরে প্রয়োগ করা যেতো। ভারপর শেষে আমি ঐ শাস্তি, যেটা সেকশন ৭-এ আছে, সে সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে। ত্ত দোষ করবে সে দোষের প্রতিফল কি হয় সেটাও দেখতে হবে। এটা মাইনর ফ্রাট হতে পারে. কোন একটা মাইনর ফ্রাট, মেটিরিয়ালের কোন কিছ হতে পারে যার জন্ম বিশেষ ক্ষতি না হতে পারে. ধবা প্রভাষ্টে যে এটা যে স্পেসিমেন্ট ছিল তার মত হয় নি। স্পেসিফিকেশন যা ডিক্লেয়ার করেছিল ভার মত হয়ন। কিছ এমন একটা দোষ কবে থাকে যাবছাল বিবাট ক্ষতি হতে পারে, একটা অটালিকা করেছে, খারাপ মেটিরিয়াল দিয়ে কন্ত্রাকশন করেছে, সমস্ত আট্রালিকা, সমস্ত মানশনটা কিছা তাব একটা পোবশন ধ্বদে পড়ে গেল যাবছতা যাবা পাবচেছার্স, যাবা ওথানে বাস করে তাদের বহু প্রপার্টি ধ্বংস হয়ে গেল, হয়ত কিছু কিছু প্রাণ্ড হানি হয়েছে, তার জন্মও কি ঐ বিধান থাকবে ফাইন ট দি একাটেণ্ট আপ ট ট থা উল্লাণ্ট, তার বেশী হবেনা। হয়ত থব একটা মাইনর দোষের জন্ম ৫০ টাকাও ফাইন হতে পারে, ১০০ টাকাও হতে পারে, এক হাজার টাকাও ছতে পারে কিন্তু ছ'হাজারের বেশী হবেনা। যদি ৫০ জন লোকও মারা যায় তাহলেও ওর শাস্তি ঐ এক বছরের বেশা হবেনা। এত গুরুতর যদি দোষ করে থাকে তাহলে ঐ যে শাস্তির জন্ম যে কুলুটা আছে তা আরো একটু ইলাস্টিক করা উচিত ছিল যে শান্তি হবে property to the extent of the damage which is the result of that mischief. সেটা যদি হতো পেনাল কোডে বা এই আইনেও যদি এক্লটেণ্ড করে দিতেন যাতে এটা ভেটারেণ্ট হতে পারে। এটাতে যেন মনে হচ্চে যারা ফাঁকি দেয় তাদের একট প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে যে, হাা, তোমরা ফাঁকি দাও, হয়ত ত'হাজার টাকা ফাইন হতে পারে, তোমার জেল নাও হতে পারে। এটাও হতে পারে 'অর' আছে। তাহলে ২০ হাজার টাকা কাঁকি দিলাম কন্তাকশনে, ড'হাজার টাক। ফাইন দিয়ে দিলাম তাতে কি এদে যায়। কলকাতা সহরে বেদব বাড়ীওয়ালা আছে, যে স্পেকুলেটারদের একটা বিরাট গোষ্ঠী আছে, তাদের কাছে এটাত বিশেষ কিছু নয়। একটা মন্ত বহু অট্রালিকা করে দিলো, লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিলো, তারপর আপনারা তাকে ধরে ছ'হাজার টাকা ফাইন করে দিলেন, তাতে তার কি এসে যায়, ইট ইজ এ পার্ট অব দেওার পেকলেশন। আমরা এটাও ভনেছি বহুবার যে ওয়াগন থেকে আগলভদ ওড়দ ধরা পড়ে, পুলিশ ধরে, আমরা ওনেছি যে পুলিশকে আগেই ওয়াগন থেকে যারা মাল পাচার করে তারা পবর দিয়ে দেয় যে অমুক ওয়াগনকে ধরে নাও ওথানে হয়ত ১০হাজার কি ২০ হাজার টাকার মাল আছে, পুলিশ ধরলো এবং তাদের নামও হল। কিছ এতে যারা স্মাগলাস তাদের ব্যবসা থাকলো ব্লাক মার্কেট করার, একবার ১০ হাজার টাকা मिरम मिरना शर्कारमण्डेरक এই ভাবে এवः वावमा ७ टोलिय शाकला। धरेमव श्रापां अथान আছে। আমি লক্ষ লক্ষ টাক। লাভ করবার জন্ম হ'হাজার টাক। ফাইন দিয়ে দিলাম তাতে কি আদে যায়। সেইজন্ম এটা প্রোপর্সনেট টু দি ড্যানেজ এইরকম আইন করলে বা লোকসান হয়েছে তার প্রোপরশনেটলি শান্তি হওয়া উচিত। এই কয়েকটি কথা বলে মল আইনে যা বক্তবা রয়েছে তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-35-4-45 p.m.]

**্রিমহাদেব মুখোপাধ্যায়ঃ** মাননীয় স্পীকার মহোদ্য, আমাদের মন্ত্রিমহাশ্য যে বিল এনেছেন আমি এই বিলকে স্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। অমেরা যে সমাজতল্পের কথা বলি, সমাজতজ্ঞের কথা বললে বৃঝি যে ভারতবর্ধে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ এই মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ তাদের মঙ্গলের জন্ম, কল্যাণের জন্ম যে কাজ হবে সেই সেই কাজকেই আমি সমাজতম্ব বলে মনে করি। কাজেই এই যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ম মধ্যবিত্ত, যাদের শতকরা ৯০ ভাগ এই অঞ্জের মধ্যে পড়ছে।

ভারতের শহরাঞ্চলে শতকরা ৯০জন মধাবিত এবং নিমুমধাবিত্তের নিজেদের স্তিকার ওনারশিপ বলতে কিছু নাই। আজকে এইসব ভাডাটিয়া মানুষদের ঘর দেবার কথা হচ্ছে. তারা যে ঘরের মালিক হবে এটা সতাই খব প্রগতির কথা এবং সমাজতাম্বিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। অধ শহরে নয়, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাহুষ আছে যারা হোমলেস যারা আণ্ডার টি. গাঁচতলার বাস করে. এইসব মাজ্যের বাড়ী নাই। শহরে দেখতে পাচ্চি মাল্য ফুটপাতে থাকে. কাজেই এটা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মান্তবের সমস্তা। আজকে তাই এখানে যে গৃহনির্মাণ বিল পাশ হচ্চে তাকে আমি সাদ্ধে সমর্থন করি। এর সহজে আমি কোন ক্রিটিসিজম বা সমালোচনা করতে চার্চ্ছিনা। তবে শুধ শহরে নয় যাতে পল্লীগ্রামে ঘরের যে সমস্তা সেই সমস্তার একটা<mark>:</mark> স্থবাহা হয় দেদিকটাও দেখতে বলি। আজকে অধিকাংশ মাতৃষ গ্রামে ভমিহীন, দরিদ্র, এমন কি মধায়িত্ত নিঃ মধাবিত যারা তাদের মাথা গুঁজবার উপযক্ত ঘর নাই, ঘরের চালে থড় নাই, এবং তাদের যে বাড়ী বা ঘর আছে তাতে নিরাপ্রাবোধ নাই. এইসব ভাঙা বাড়ীতে তারা বাস করে, মক্ত আকাশের তলায় বাস করে, আমি শহরের গহহীনদের জন্ম বে পরিকল্পনা তাকে স্বাগত জানাই, কিন্তু গ্রামের মান্তবের জন্মও পরিকল্পনা দেবার জন্ম গুরুত্ব দিতে বলছি এবং দেইরক্ম একটা ব্যাপার এই হাউসে আসা উচিত বলে মনে করি। গতবলায় যথন লক্ষ লক্ষ বাডী ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছিল তথন বিল্ড ইওর ওন হাউস—নিজের হাতে গ্রহনির্মাণ পবিকল্পনা পশ্চিমবাংলায় টাকা পয়সা নাই, অর্থ দিরে যারা বাড়ী কিনতে পারেনা, এই রকম যারা নিঃস্ব মান্ত্র্য আছে ভাদের জন্ম পরিকল্পনা করে সরকারের একটা বিল আনা উচিত। আজকে যাতে গ্রামের লোকের।  $\forall$ নিজের হাতে বাড়ী তৈরী করতে পারে তারজন্ম সরকার থেকে যেন মাল মশলা সিমেণ্ট ইত্যাদি সাহায়্য দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এই কথা বলে আমি এই বিলকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bholanath Sen: Mr. Speaker, Sir, I will give a short reply on some of the points that have been raised here. Certainly in this Bill there is a clause, namely, clause 2 which runs thus: "This Act applies only to an apartment, the promoter in respect of which executes and submits a Declaration before a Competent authority in such manner as may be prescribed that he intends to submit the property wherein the apartment is or is to be located to the provisions of the West Bengal Apartment Ownership Act, 1972." This is an important clause. Why I have done it? It was not there in the Maharastra Act because this type of thing did not arise in the case of the people of Maharastra several years before the 1971 Act concerning the conferment of title came into existence. They were not aware of these requirements, of this declaration when they passed similar Bill as we are considering to-day. I have to strike a balance to-day between the demand of low-income group people and the middle-income group people for flats. There will be limitation of private resources and also the disinclination of the promoters to assist in providing houses or apartments for the middle-class people if a law is made in such a way as to be deterrent to them for constructing multi-storied buildings. [4-45-4-55 p.m.]

Now, knowing the sentiment of this legislature if I would have made it



absolutely compulsory then construction of all the multi-storeyed buildings would have stopped. But I need houses, I need flats, and I have faith on the intelligence of the members of the public. They will be aware of the law, they will be aware that this Act will be obligatory only when the promoter files a declaration under the other Act. The other Act gives title to the property. The provisions of this Act will be obligatory if the declaration in the other Act is filed and registered under the Registration Act. Now, I am leaving it to the freedom or the intellect of the middle-class people, for whose benefit this Act is being made, whether they will insist on the promoter to file a declaration to give them title to the property or not. If they want to take it on rental basis, that is a different matter, but if they want to have a house with the title then they will have to have a declaration, I mean the promoter will have to file a declaration to give title to the purchaser of flats and as soon as he gives declaration to give title to the prospective purchasers of flats he immediately comes within this clause. This Act is complementary to the Act passed yesterday. This clause has created lot of deliberation whether it should be put in or not only because of the reason that should the House pass such an Act it will prevent the growth of the housing industry in a State which is 11dden with the problem of accommodation for the middle-class. Now, the intending purchaser will compel the promoter, and it is a thing to be seen whether they compel or not, and I have no doubt in my mind that the citizens of West Bengal are elever enough to know their rights. Once this Bill is enacted they will compel the promoter and say, unless you file a declaration I am not going to buy a flat, I am not going to get this property, and the promoter will be forced to file a declaration if he wants to do business in this state. Now, we cannot compel a promoter to build 10-storeyed building and yet make him responsible for all these things simultaneously or send lum to jail. That power we have not we cannot compel him to build a house because of the need of the house and I think that freedom should be given to the middleclass people to decide for themselves whether they will have a heritable title to the property and if they do that then the declaration will have to be filed and if the declaration is filed then the Penal Code will come. Hon'ble member Shri A. M. O Ghani, says whether it will apply in case of the house which is completed because this Act is a prospective Act, and any Penal Act under the general interpretation means a prospective Act and it does not give retrospective But the Act which had come yesterday, which was discussed yesterday will give benefit to the existing purchasers so that as soon as declaration is filed they get soon thereafter a proper form of title and they become the owner, but this Act will compel a promoter voluntarily, I mean out of sheer voluntary right of an intending purchaser-he will say I will not buy a flat unless you file a declaration, unless you come within this Act And he will go to somebodyelse and ask him to file a declaration and if the declaration is filed then all these provisions will apply and if the provisions are aplied there is no difficulty at all, namely, full disclosure with regard to nature of his interest has to be made, full disclosures of all encumbrances has to be made and it would be possible, if necessary, to mortgage the property. He will disclose and give inspection of the plans and specifications of the entrie building, disclose in writing the nature of fixtures, fittings, disclose in writing the particulars with regard to price of materials which have been or are proposed to be used in the construction of the building, to the intending purchasers. Complete freedom is there for the intending purchasers. If the promoter files a declaration then the intending purchasers get the title and they get all the particulars of the land. If they do this voluntary thing possible building industry in this trouble-ridden State with regard to accommodation for the middle-class people, may flourish are other aspects of the matter. The Honourable Dr. Ghani said that there

should have been a proportionate penalty namely, if the house has fallen out killing 50 peoples what will be the penalty? This is within the ambit of the Acts. As everybody knows the penalty which is prescrided is the maximum and it can be awarded by the competent court. The penalty here is with regard to the breach of contract and not with regard to what happened subsquently after the contract has been completed.

Now I shall deal with what the hohonrable member, Shri Aswini Roy, and other members have said, that is, there should be some provision with regard to employment of engineers, and Shri Roy has suggested inclusion of Co-operative of engineers and all that. I have been conscious in this regard. I am thinking of a plan which, if I am not wrong. Kerala has followed - it is to make a pilot plan for taking even students, especially engineering students, to do some work during the vacation. We have got Co operative of engineers. I have already given them larger benefits. We have got a scheme for unemployed engineers. This question is under consideration—why under consideration? Actually we have gone very far and there is a general direction that wherever it is possible contract should be split up into small contracts so that people of smaller means can carry that type of work to the extent of Rs. 30,000 in one case. Rs. 25,000 in another case and all that. Wherever it is possible it will be done. With regard to further employment of engineers steps will be taken, that is, when contract will be given to the big contractors to the extent of one crore or more, they will have to employ the engineering students, otherwise they will not get the contracts. They will have to employ the engineering students if they want contract in my own department and my department is conscious that we have to make some provisions for these engineers in the State and we have to give them a good prospect in life, and if we do not given them a good prospect in life our country cannot prosper because our country needs engineers. Now I think I should not say anything else in this regard. I have done these things but it is not a subject-matter to-day. The scope of the Bill does not envisage that sort of a thing. That is a matter of policy, that is a matter how the work has to be carried out. Our Government is anxious for all these problems, about the unemployment problem. I am conscious of my own problem, engineers' problem and am trying to do whatever is possible at the moment and I hope to do more and, in fact, the engineers are always in my mind.

#### [ 4-55—5-05p.m. ]

When I was thinking of Clause 2, I made it not obligatory but left it to the freedom, goodwill and conscence of the promoters and vis a-vis the flat owners or the prospective purchasers because if we stop the house building industry, the engineers will be unemployed. We cannot do anything of that sort. We have got to find employment for these engineers. Wherever I go I have seen, and even in the villages also you will be surprised to know the number of qualified engineers. These Licenciate engineers and Degree holders too are lying idle. These brilliant boys have not got any employment. So they are my headache and they are my concern as of anybodyelse. This is one of the main reasons why clause 2 has been put in this way. Both you and I will be here for at least five years and if there is any difficulty that clause may be ree-unsidered later on. But I have the feeling that we should strike the means so that everything can go on smoothly.

Now, something has been said regarding good materials being assured. Well, good materials cost good money. It may be that a person who earns Rs. 1,500/- per month will like one material and that a person earning Rs. 600/- a month will like another material because it is cheaper. It is not a question of use of good materials but is a question of disclosing to the purchaser



certain things for which he is paying the money. That is the object of the Act so that he is not cheated. It is essentially and basically a criminal Act, a penal Act so that the man who commits a default goes to the Jail straightway. This does not prevent other laws. Right to damages is there and I am not taking that away. Breach of contract is there and I am also not taking that away. Other criminal laws are there which also I am not taking away. It is only an additional protection given to the poor man who cannot afford the luxury of litigation. It is for that purpose and I am sure being in the profession for many years, that generally speaking a promoter or a businessman or a man with a little bit of self-respect—if he has got any self-respect—will treat one day's imprisonment under the Act to be one year's imprisonment because of the black spot. Of course one can say that deterrent punishment should be there. This is what we have done After all, we are not a static body and if the things change we may also change. But that is a different matter. We have to strike the means

I think that there is one thing that has been said about the execution of the Act, that is, there should be somebody to check whether these things are correct or not. I think ample provisions is here. The purchaser has every right to go into these documents and if there is any default he can complain, and upon his complaint prosecution may start and for any difficulties Clause 12 is there. It reads, "If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may make such order or do such thing, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears it to be necessary or expedient for removing the difficulty."

Sir, that is all that I have got to say, and I am sure, our undoubted interest being for the benefit of the middle-class people and lower-middle-class people there will be no difficulty in carrying out that work as long as we are in power.

Thank you, Sir.

The motion of Shri Bholanath Sen that The West Bongal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972, be taken into consideration. was then put and agreed to.

### Clause 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 3

Mr. Speaker: There is one amendment to clause 3 by Shri Aswini Roy. The amendment is in order. I now call upon Shri Aswini Roy to move.

Shri Aswini Roy: Sir, I am not moving the amendment.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

#### Clause 4

Mr. Speaker: There are two amendments to clause 4. The amendments are in order. I now call upon Shri Sisir Kumar Ghosh to move.

Shri Sisir Kumar Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 4(a), in line 1, after the word "disclosure" the words "in writing" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 4/b), in line 1, after the word "disologure" the words "in writing" be inserted.

# Shri Bholanath Sen: Sir, I accept both these amendments.

The motion of Shri Sisir Kumar Ghosh that in clause 4(a), in line 1, after the word "disclosure" the words "in writing" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Sisir Kumar Ghosh that in clause 4(b), in line 1, after the word "disclosure" the words "in writing" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 4, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

### Clauses 5 to 12 and the Preamble

The question that clauses 5 to 12 and the Premable do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Shri Bholanath Sen: Sir, I beg to move that the West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972. as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

# Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration

শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক: মিঃ স্পীকার স্থার, আমাদের করাল এরিয়ার জন্ম গ্রাচুইটি রিলিফ এবং টেই বিলিফের যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংশ্লিই মন্ত্রিমহাশয় এর আগে হাউসে একদিন যে ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন এখন তার থেকে তিনি বাড়িয়েছেন। কিন্তু যেটা তিনি বাড়িয়েছেন আমার মনে হয় সেটা অত্যন্ত কম। এটা সর্ববাদীসমাত যে মান্তবের জীবনের ইজ্জত এবং ধর্ম বিশ্বাস স্থরক্ষিত না হলে সাধারণ মান্তব এই কার করতে মম থেকে সাভা পায় না। সেই কারণে আমাদের সাধারণ মান্তব আজকে রাজনৈতিক ন্তিরতা এনে দিয়েছেন।

## [ 5-05-5-15 p.m. ]

আমাদের সাধারণ মাস্ত্র যথন আজকে অর্থ নৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতির পথ প্রিষ্কার করে দিয়েছেন তথন সেই সাধারণ মাল্লয়ের সর্বধিক উন্নতি করার দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পডেচে এবং এটা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি। এই কথা আমাদের মনে রাথতে হবে থোরাক, পোষাক, বাসগৃহ ইত্যাদি স্লখী জীবনের জন্ম যেমন প্রয়োজন কাজেরও ঠিক ততথানি প্রয়োজন প্রত্যেকটি মাহুষের আছে। কাজ ভিন্ন মাহুষ স্বস্থ্য, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। সেইজন্ম দেশের প্রত্যেকটি মান্নধের জন্ম কাজেব সংস্থান করা একান্ত আবিশ্যক। স্পীকার স্থার, আপনি জানেন যে আজকে আমাদের এই কলকাতা শহরে যে সেক্রেটারিয়েট আছে দেখানে মন্ত্রীরা বেশীরভাগ সময়ই বসেন এবং শহরের মাত্রুসের দাবীদাওয়া, দেখানকার ইমপ্রভমেন্ট জক্ম তাদের কানে কোলাহল ওঠে, ডিমনেষ্ট্রেসন দেওয়া হয়, নানা রক্ম অভিব্যক্তি মামুষের মধ থেকে এই শহরে বেরোয়, যাতে মন্ত্রীরা অত্যন্থ বিব্রত হন। সেই কারণে তারা যাতে শান্তি-সন্থিতে বাইটার্স বিন্ডিংসে বসে এটাডমিনিষ্টেশন চালাতে পারেন এবং শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সভা ইত্যাদি করতে নিশ্চিম্ভে যেতে পারেন তারজন্ম এই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির জন্ম, কলকাতার সামগ্রিক উন্নতি করার জন্ম কোটি কোটি টাকা তারা নিয়োগ করছেন। কিন্তু একবারও তারা ভেক্স দেথছেন না যে আজকে আমরা যার আমাঞ্চল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এসেছি তারা যে এই সরকারের একটা অঙ্গ, আমার নিজের ধারণা তারা এটা বিশ্বাস করেন নি এবং সেদিকে তাদের কোনরকম ধ্যান ধারনা নেই। আজকে গ্রামের যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি দরকার, সেথানকার



মানসিক পরিবেশ আরো উন্নত করা দরকার, সেথানকার মানুষ যারা দিন-রোজগার করে, চাষের অৱকাশের সময় তারা জীবিকা নির্বাহ ভালভাবে করতে পারে তার ব্যবস্থা যে কর। দ্বকার, সেটা তারা কোনদিন মনে স্থান দেন নি, যারজন্ম সেথানে আজকে কোন কাজের বারস্থা নেই। এই কথা ঠিক যে সম ও ইনডাষ্ট্রিয়াল ্বল্ট আছে সেথানে মালুষের দৈনন্দিন কাজের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেথানে পাস্যালি চাষ হয় অর্থাৎ চার মাস মাতৃষ ত্যগানে চাষের কাজ ব্যবহৃত করে এবং বাকিটা সময় যেথানে তাদের কোন কাজের সংস্থান গাকে না সেথানে তাদের কাজ দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমার নিজের ধারণা এই গ্রামের মান্তবের চাধ করার পরে যে সময় থাকে সেই সময়ে তাদের কোন কাজের সংস্থান করা একান্ত দরকার, এই সিসটেম চালু করা দরকার। গ্রামের রাস্তা, গ্রামের ক্যানাল হত্যাদি কাজ টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কর। হত এবং তারজন্য এর আগে অনেক দরকারী স্কীম করা হত এবং সরকার তার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু গত ৪ বছর ধরে বাংলাদেশের বুকে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলে এসেছে তাতে কোন কল্যাণকর কান্ধ করা সম্ভব হয়নি। এই না হবার দক্ষন গ্রামের মাত্র্য অত্যন্ত দূরবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে এবং তাদের নানা রকম সামাজিক উন্নতি সুম্পুর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিশুঝুলা শাসন পরিচালনার জন্ম সরকারের ্ছাট বড় কর্মচারীরা সমস্ত কাজের বিলখিত লয়ে চলেছিল এবং চনীতির আশ্রয় নিয়েছে। সৌজন্মের কোন বালাই নেই, সামাজিক প্রশাসনিক কাজে স্বাধীনতার অভাবের জন্ম সরকারের অকাক কাজের ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামের সেই সমত কাজের উন্নতি বিধান করবার কোন ব্যবস্থা ঠিক সময় মত হয়নি, যার জন্ম চাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তারা সময় মত কাজ পায় না, সময় মত ক্যাটেল লোন পায় না, সময় মত সাহায় করাব যে বাবস্থা আছে সেওলি পৌছায় না। এই সমস্ত কারণে গ্রামে আজিকে সামাতিক অবাবতা দেখা দিয়েছে। এর একটা **সম্প**র্ণ প্রিবর্তন করা দ্রকার হয়েছে। সেইজ্ফ আমি মন্ত্রীমণ্ডলার কাচে নিবেদন করবো সহর্তলীর কাজের সাথে সাথে গ্রামের যুত্তী সম্ভব লোকদের কর্মসংস্থানের বাবস্থা করা ছোক এবং টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে যে জি আর দান করা হচ্ছে এটা আমাদের অত্যন্ত পবিত্ত কর্তব্য পালন কর। হচ্ছে, যার ফলে আজকে গ্রামের মান্ত্য কাজে লিপু থাকতে পারবে যে সময় তাদের হাতে চাষের কাজ থাকবে ন।। যে সমত ছোট ছোট থাল ইরিগেসন ডিপার্টমেন্ট থেকে কাটা হয়. কাঁচা পাকা রাস্তা যে সমস্থয়, যেগুলি পি ৬বলিউ. ডি. ডিপাটমেউ করেন, এই সম্প্রাজে এ.মের লেবার্দের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে অ.মার মনে হয় টেষ্ট রিলিফের যে টাকা বরান্ধ আমাদের বিলিফ মিনিষ্টারের খাতে আছে তার গেলে অনেক বেনী কাজ করাতে পারবেন। সুইজ্জু মন্ত্রীমণ্ডুলীর কাছে আমার বিনীত অভবোধ গ্রামের দিকে তাকিয়ে আপনি এই সমস্ত কাজগুলি করুন। স্থার, আপনি গ্রানেন বিগত নাধ বছবে গ্রানে কৌন রকম টেই বিলিফের কাজ হয় নি। সেইজন আজিকে মানুষ অতাৰ ভগীব, অশান্ত হয়ে পড়েছে। এই সংশাৰ মাত্রুকে শাস্থ করতে হলে গ্রামে আজকে বা'পকভাবে টেঠ রিলিফের কাজে আয়ে নিয়োগ করতে হবে। তাই গ্রামের মাঠ্যর। আগকে যে অশাত জীবন যাপন করছেন তাদের সেই শ্রি-জীবনকে স্বাভাবিক ফিরিয়ে সানতে গেলে কাজের বাবতা করা সত্যত দরকার। এটাই হচ্ছে আমাদের মরাল রেসপনসিবিলিটি অব দিস হাউস এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয়ও আমার সঞ্চে একমত হবেন যে আজকে ব্যাপকভাবে গ্রামে টেই, রিলিফের কাজ বঃড়ানো দরকার। আমি নিজে রিলিফ মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এই সমস্ত করে করার জন্য যে পরিমাণ টাকা দরকার সেই টাকা বরাদ করা হয় নি। স্থার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বহু টাকা দিয়েছেন আমাদের নির্দিষ্ট অনেক ডেভেলাপমেণ্ট

1

কাজ করার জন্য এবং এটা ঠিক যে এই সমস্ত ডেভেলাপমেণ্ট কাজ নিশ্চয়ই একদিনে শেষ হয়ে যাবে না। এতে হয়ত আমাদের ৩।৪।৫ বছর সময় লাগবে। কাজে কাজেই সত্যি যদি সরকারের টাকার অভাব হয়ে থাকে অন্যান্য হেড থেকে টাকা ট্রাম্মফার করে নিয়ে কাজ করুন এবং আমার মনে হয় তাহলেই আমাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হবে এবং গ্রামীন অর্থনীতিতে আমর কিছুটা সাহায্য করতে পারব।

[5-15-5-25 p.m.]

আর একটা জিনিষ বন্যার জন্য এবং অজন্মার জন্য এবং গ্রামে মেডিক্যাল হেল্প এত <mark>ইনসাফিসিয়েন্ট, এত ইররেগুলার যে মাফুষ রোগে ভুগে জর্জরিত ২য়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আ</mark>গে জি আর ২ পাদেণ্ট ছিল, আমি আবেদন করব আজকে যদি ৫ পাদেণ্ট জি আর করা হয় তাহলে আমার মনে হয় দেশের যা অবস্থা সেই অবস্থার কিছুটা আমরা মোকাবেলা করতে পারব। যে টি আর. চালু ছিল সেই টি আর.-এর কাজ বহু জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং ডিসটুক্ট ম্যাজিপ্টেটরা বলছেন টি, আর-এর গমপান নি বলে যে সমস্ত আনফিনিস্ড জব পড়ে আছে সেগুলি ফিনিস করতে পারছেন না। সেজনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার নিবেদন যে টি আর.-এর গম কথন পাওয়া যাবে তারজন্য অপেক্ষা না করে ফুড কর্পোরেশানের যে গম আছে সেই গম থেকে ট্রান্সফার করে এই কাজগুলি করান হোক এবং তারপরে টি আর.-এর গম পাওয়া গেলে সেগুলি এয়াডজাস্ট করা যাবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাস প্রোগ্রাম করে বহু টাকা দিয়েছেন। যে সমস্ত এলাকা বন্যা বিধ্বস্ত, যেসমন্ত এলাকায় একটা ফসল হয় যেমন স্থন্দারবন,পুরুলিয়া এই সমন্ত জায়গায় যাতে কাসি প্রোগ্রাম ব্যাপকভাবে করা যায় তার ব্যবস্থা করা হোক। প্রন্দরবনের অবস্থা প্রায় সকলেরই জানা আছে। গত ছই বছর ধরে স্থন্দরবনের চাষীদের অবস্তা শুনলে আশ্চর্গ হয়ে যাবেন। গত বছর এবং তার আগের বছর তারা ভাত থেতে পায়নি বলে ঘাদের বাজ চিবিয়ে চিবিয়ে থেষেছে। আমি বলব ক্লেব্রুবন এবং পুরুলিয়ায় ২ হাজার লোকের ডেলি যাতে টি আর -এর বাবস্থা যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা যেন মন্ত্রিমহাশয় করেন। ২৪-পরগণার মত বড় বড় জেলাগুলিতে একা ডিসট্টিক্ট ম্যাজিট্টেরে পক্ষে সমস্ত কিছু দেখ। সম্ভবপর নয়। কাজেই এস ডি ও -র হাতে যদি দায়িত্ব দেওয়া যায়, টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে টি. আরু এবং জি. আর খুব তাডাতাড়ি সম্পন্ন হয়ত পারবে। পরিশেষে, মান্ত্রমহাশয়রা প্রায়ই বলেন এবং এর আগেও বলেছেন ড'একজন মন্ত্রী যে দেশের সামগ্রিক উন্নতি করতেগেলেখালি মন্ত্রীদের দায়িত্ব নেই, সমস্ত সভ্যের দায়িত্ব আছে। আমরা সেই কথা মেনে নিচ্ছি যে রুরাল এলাকার প্রতিনিধিদের দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। সে সম্পর্কে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে ওয়াকিবহাল করে দিলাম, আজকে আমরা দেখব সেই মন্ত্রীদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে আমরা রুৱাল এলাকার দবৈব উন্নতি যাতে করতে পারি দেদিকে তাঁরা সাহায্য করবেন। আমি আর একবার নিবেদন করছি মন্ত্রীমগুলীকে যে রুরাল এলাক। সম্পর্কে তাঁরা সচেষ্ট হোন যাতে সেথানকার অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান করা যেতে পারে। এই ক**থা** বলে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি।

**এ আবত্বল বারি বিশ্বাসঃ** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে বিষয়ের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক মহাশয় মোশান মুভ করেছেন আমি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি বক্তব্যু রাখতে চাই এইজন্ম যে আমাদের মন্ত্রীসভা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী অন্তঃপক্ষে একুটু সজাগ হবেন যে সঙাগ এবং সচেতন্ত্রার ফলে সাধারণ মাহুষের জীবনের হুঃখ এবং হুদশা র্আঁরো বেশী অতি মাত্রায় না বাড়ে। আমি আপনার কাছে এই প্রদক্ষে হ'একটা কথা তুলে ধরতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মধাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়





11/15

মোটামুটি বিগত কিছুদিন ধরে একদিকে যেমন অতির্ষ্টি আর একদিকে তেমনি জনার্ষ্টি দিবিধ কারণ দেখা দিয়েছে। অতির্ষ্টি এবং ফ্লাডের জন্ম পশ্চিমবাংলা সরকার ইতিমধ্যে জন্তঃপক্ষেতিনটি জেলাকে বন্ধা বিধবস্ত বলে ডিক্লেয়ার করেছেন এবং কতকগুলি জেলা বন্ধা বিধবস্ত, সেথানে ফ্লানেজেন্ট মেজার নেবার জন্ম তাঁরা চেটা করছেন এবং এরমধ্যে দেখা যাছে থবরের কাগন্ধ এবং আমাদের অনেক বন্ধা-বাদ্ধবের সপে আলোচনা করে যে আমাদের পশ্চিমবাংলার পশ্চিম অঞ্চল পুরুলিয়া এবং বাকুড়ায় ইত্যাদি যে সমস্ত জনগ্রস্ব জারগা, পার্বত্য জারগা, সেই সমস্ত জারগায় ধরা চলছে।

মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপুনি জানেন যে গত কিছুদিন আগে যখন ফ্লাড হয়েছিল তথন পশ্চিনবাংলায় যে বিলিফ নেজার নেওয়া ২য়েছিল তাতে বলেছেন যে আমি ইকনমিক বিভিউর ১৯৭১-৭২ সালের থেকে পড্ছি তাতে বলা হয়েছে It is stated that in the year 1971 flood affected more than 10 million of people. Four lakhs of houses were estimated to have been collapsed with more 3 lakhs largely damaged and 10 lakh hectares of agricultural land damaged. Heavy and continuous rains caused this flood. High discharges coming down the Damodar and other rivers due to release of huge volume of water from the D. V. C and other dams added to the intensity of flooding. Almost all the districts which were subjected to floods in 1971 were affected by floods during the last three years also. The State Government has spent Rs. 18.60 crores towards relief measures in different flood-hit districts of the State up to Decemebr 1971. Government of India's sanctioned loans towards flood relief so and so. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আমি বলচিলাম যে ফ্লাডের যে মেজার নেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা সকলে জানি। এই চুদশাগ্রস্থ অবস্থা যথন আসে তথন ট কমবাট দি সিচ্যেসান গভর্মেণ্টকে সব সময় এলাট থাকতে হয়, গভর্ণমেণ্টকে কাজে লাগতে হয়। এরপর যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম তাতে দেখেছিলাম প্রত্যেক জেলার হিসাব করে, আনমন্ত্রী মহাশয় সেকেণ্ড মে যেটা আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে ১৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ১২০ টাকা বাংলাদেশকে উনি মঞ্জুর করেছেন। আমি মুশিদাবাদ জেলার হিসাব করে দেখলাম যে কত করে প্রভে। এক একটি অঞ্লে ৪৭৪ টাকা করে পড়ে। যে টাকা সাংসন হয়েছে কিছুদিন ষ্মাগে ২ পারসেক্ট পার থাউজেও জি, আর, দেওয়া হত, এথন দেওয়া হচ্ছে হাক পারসেক্ট। অর্থাৎ ১০০-র মধ্যে আধ্রথানা এই অবস্থা চলেছে। তাহলে কি করে সমস্থার সমাধান হবে জ্মামি বুঝতে পারছি না। ৪৭৪ টাকা যদি অঞ্চল পিছু ত্রাণমন্ত্রী মহাশয় দেন তাহলে গত এক ফরটনাইট কিছুই বলতে গেলে দেওয়া হবে না।

কাজেই এই অবস্থার G. R.-এর কথা বলতে গিয়ে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে ২০১টি suggestion দেব। Flood-এর পর এথনও কোন flood crop আসেনি, droght-এর এর এথনও কোন orop তারা পায়নি। এই অবস্থায় আপনার। যে কাজ করতে যাছেন ভাতে অসহায় মাওযকে কোন রকম ত্রাণ কার্য্য দিতে পারছেন না। এ বিষয় আমি একটা suggestion দিতে পারি। ত্রাণ কার্য্য relief manual operation-এর বেলায় যে process আছে সেম্বন্ধে বলব। এতে পঞ্চায়েৎ থেকে B. D. O., B. D. O. থেকে S. D. O., S. D. O. থেকে D. M. এইভাবে test relief scheme-এ D. M.-এর sanction নিতে হয়। কিন্তু এইভাবে process-এর বিশ্বন না করে D.M. তার disposal থেকে B. D. O.-কে টাকা দিন এবং B. D. O.-কে authorise কর্মন To dispose of and finalise the relief schemes, either test relief or G. R. এবং এই

amount আপনাদের বাড়াতে হবে। তবে মন্ত্রিসভা শুনছি নাকি আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমরা Cabinet-এর মধ্যে নেই জানিনা সঠিক থবর। কিন্তু মন্ত্রিসভার কাছে আবার অনুরোধ করি এই অবস্থার face করতে হলে আমাদের আরও টাকা বাড়াতে হবে। Flood-এর সময় যারা affected হয়েছে তারা House Building Grant পায়নি। আজও T. R.-এর কাজ ভালভাবে হচ্ছে না, C. P. Loan পায় নি। এই অবস্থার কথা বারবার mention এবং House বক্ততার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্তের মন্ত্রিমহাশয়দের কর্ণকৃহরে তা প্রবেশ করছে না। গায়ে একটা কথা আছে "পিঠে বেঁখেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো"—এমন অবস্থার মধ্যে ওঁদের যতই বলন ওঁদের কর্ণকহরে কিছই প্রবেশ করবে না। তাই সঞ্জিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করবো ৪৭৪ টাকা দিয়ে কি relief-এর কাজে করবেন ? আপনারা ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন 1. R.-এর জন্ম। প্রামের মান্তবের কথা বলতে গিয়ে সময় চাওয়ার দরকার ছিল। কিছ data দিয়ে বলা হল না। আমার কাছে যে তথা ছিল সেই তথা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে রাখা গেল না। এখানে per unit বাড়াতে হবে, G. R.-এর অঙ্ক বাড়াতে হবে এবং G. R. up to the period of harvesting দিতে হবে ৷ এখন অনেক এলাকা আছে যেখানে কোন erop নেই ৷ Harvesting time পর্যন্ত relief operation চালাতে হবে। যতক্ষণ বুষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ T. R,-এর measure নিতে হবে। যথন বাষ্ট্র নাববে তথন G. R. ভালভাবে দিতে হবে এবং G. R.-এর nercentage to combat abnormal situation-এ বা দরকার তাই দিতে হবে ৷ এরজন্ম মনে করি এই মন্ত্রিসভা আথিক বছরে ভালভাবে টাকা মঞ্জুর করে সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের হুর্দশা লাঘর করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনি যে সময় দিয়েছেন তারজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্চি।

[ 5-25—5-35 p.m. ]

**শ্রীসুধীর চক্র দাসঃ** স্থার, বিষয়ট। থুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থা হচ্ছে তাতে বিষয়টা একট ভালভাবে আলোচনা করার স্থযোগ দেবার জন্ম আবেদন করছি।

Mr. Deputy Speaker: Mr. Das, I request you to please take your seat. I have already informed, you that the Business Advisory Committee has allotted 2 hours time. There is a list of about 30 members who want to take part in this debate. Under the circumstances we must finish this business within 2 hour's time. So, how can I give much more time to any of the speakers.

শ্রীশরৎ চুন্দ্র দাসঃ On a point of previleg Sir, ব্যাপারটা হল কয়েকটা বিলে আলোচনার সময় ১ ঘটা করে সময় অতিরিক্ত করে দেওয়া হল। স্থার, প্রয়োজনে আপনার time দেওয়ার কোন আপতি নেই। এটা non-official member-এর ব্যাপার এবং এটা very impertant matter, লোকে চাল, থাবার পাছেই না। ১ ঘটা time বাড়িয়ে দিতে কোন আপতি নেই। যদি দরকার হয় আমরা রাত ১০টা পর্যন্ত থাকবো। আপনি না হয় এক ঘটা time বাড়িয়ে দিন।

Mr. Deputy Speaker: That is not a point of previlege. I may just you that according to rule 290 the Speaker may, after taking the sense of the House extend the time up to one hour if the House so agree. Then of course we can extend the time. According to rules we can extend the time for this particular motion only for half hour.

Sri Abdul Bari Biswas: On a point of order, Sir. আপনি দেখুন প্রতিদিন ৮।৯







পৃষ্ঠ ক্লাস করায় মতো করছি। এখানে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। আপুনি স্কুযোগ দিন।

Mr. Deputy Speaker: According to rules even if the House argeed I cannot extend time more then half an hour from the schedule—that is, 2 hours schedule, half an hour can be extended.

**এআবতুল বারি বিশাসঃ** আমাকে একটু সময় দিন গ্রার। সব ভাল যার শেষ ভাল।

Mr. Deputy Speaker: There are other members who want to speak.

Now I call upon Shri Sarafat Hossajon to speak

Shri Sheikh Sarafat Hussain .

जनाव डिप्टो स्पीकट सर, में आपके माध्यम से जनाव रिलीफ मिनिस्टर साहव की ध्यान आकर्षित करना चाहता हुँ। मैं टी० आर०, जी० आर० सिस्टम के वारे में कूछ कहना चाहता हूं। मौ जूदा सिस्टम में कोई स्कीम की मंजुरी बहुत ही छेन्दी है। पहले किसी स्कीम को अंचल पंचायत से पास कराना पढ़ता है। उसके बाद बी० डी० ओ० से और उसके बाद एस० डी० ओ० से पास कराना पड़ता है। उसक बाद डिस्ट्रिक मिजिस्ट्रट से पास कराना पड़ता है। इस तरह से एक स्कीम को पास कराने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट कींजस्ट्रेट का अप्रभल पाने के बाद एस० डी० ओ० के पास मेजा जाता है। और फिर बी० डी० ओ० के पास जाता है। इसके बाद काम स्टार्ट होने होते इतना टाइम लग जाता है। कि जो स्कीम पास हो जाता है, उस स्कीम को इन्प्लीमेन्ट होते होते वरसात का सीजन आजाता है और वह स्कीम इन्प्लीमेन्ट नहीं पाता है। इसिक्कप मौजदा सिस्टम को चेन्ज करना बहुत ही जरूरा है।

इस सिछसिले में मेरा सजिशन यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट को फाइनड एकाटों जा करके बी० डी० ओ० के फाइनल एकाटों किया जाय। अभी जो फड एण्ड रीलीफ मेरी वनी है, वह फाइनल एकाटों हो ताकि काम जल्दी से हो सके। ये भी देरवा गया है कि ऊभी जो सिस्टम है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट और वी० डी० ओ० के रिकमेण्डेशन लेने में काफी टाइम लग जाता है। इससे वहूंत वड़ी असुविधा होती है। जिसकी वजह से कोई टी० आर० स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्यों कि कोई स्कीम पास होते-होते, वरसात का समय आजाता है और फिर काम नहीं हो सकता है। इसलिए इस मौलूदा सिस्टम को चेन्ज करना चाहिए। यह सिस्टम को फूड एण्ड रिलीफ कमेटी वन रही है, उसके थू से होना चाहिए। ऐसा करने से लोगों को काम भी मिलेगा और दिकतें भी दूर होंगी।

मिस्टर हिप्टी स्पीकर सर. मैं आप के माध्यंम से खास करके वेस्ट दिनाजपुर के वोट में कुछ कहना चाहता हूं। वेस्ट दिनाजपुर के लिए कुछ ७१ हजार ४० रूपया दिया गया है, जो कि वहुत ही कम है। हिसाव कर के देखा जाता है कि प्रत्येक व्याक के पीछे पांच हजार रूपया पड़ता है और और प्रत्येक अंचल के पीछे सिर्फ है२५ रूपया पड़ता है। जो वहुत कम रूपया है। इसिलए में लिपार्टमेन्टल मिनिस्टर साहव की नजर में यह लाना चाहता हुं कि एक अंचल को सिर्फ है२५ रूपया देने से कुछ भी काम नहीं छेगा। इस अंचल का कुछ भी मल्य नहीं हो सकता है। इसिलए में रिलीफ मिनिस्टर साहव से दरखास्त करूंगा कि वेस्ट दिनाजपुर के लिए टी० आर० स्कीमके अण्डर रिलीफ के लिए कुछ और रूपया वढ़ावें, क्यों जाई यह एक ऐसा इलाका है, जहां कोई फैक्टरो नहीं है। वहां पर कोई वढ़ी मिस्ठ नहीं है। इसिलए वहां के मजदूरों को भूखा रहने का समय आ जाता है। अगर कुछ और रूपया नहीं वढ़ाया गया तो वहां के मजदूरों और गरीवों के वढ़ी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। इन्हें ३-४ टाइम न खाकर भूखा रहना पड़ेगा। इसिलए में मंन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं कि वेस्ट दिनाजपुर में रिलीफ की वह त जरूरत है, इसके लिए आप कुछ और रूपया वढा हैं।

मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, यही कह कर मैं आपका शुकिया ऊदा करके वठ

[ 5-35—5-55 p.m. ]

শ্রীমনোরঞ্জন প্রমাণিকঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্ত গঙ্গাধর প্রামানিক মহাশয় টি. আর- এবং জি. আর. সয়য়ে যে প্রস্তাব এনেছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং পশ্চিমবাংলার লোক আজকে একটা ভয়নক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে চলেছে। প্রামের গরীব মায়্রবদের মাথার উপর আছোদন নেই। হধ ভাত তো দ্রের কথা য়ন ভাত পর্যন্ত থেতে পায়না। অয় নাই, বয় নাই, এইরকম প্রকট থরার মধ্যে গ্রামের গরীব মায়্রবেরা জীবন যাপন করছে। এই গ্রামের মায়্রবেরা ভিক্ষা চায় না' কাজকরে পয়সা রোজগার করতে চায়। তাই আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি যে সরকার অধিকাংশ টি. আর. চালু করে অতি সয়র টি. আর-এর মাধ্যমে নকুন নতুন রাস্তা করুন, এবং পুরাতন রাস্তার সংস্কার করুন। এই টি. আর. প্রথা যেটা বর্তমানে চালু রয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি ক্রটি আছে, সেগুলি সয়য়ের আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ টি. আর-এর মাধ্যমে গম দেওয়া হয়, চাল দেওয়া হয় না। গ্রামের গরীব মায়্ম ছইবেলা ভাত থেতে চায়, তাছাড়া সকাল থেকে সয়য়া পর্যন্ত কাজ করে গম ভাঙাতে যাবার সময় কোথায় য়াদের? আবার এমন অনেক জায়গা৹মাছে যে কাছাকাছি কোথাও গম ভাঙানোর কল পর্যন্ত নাই। স্বতাং তাদের গমের পরিবর্তে চাল দেওয়া দরকার। টি. আরের কাজ তদারক করবার জ্লু অনেক য়কে ওভারসিয়ার পর্যন্ত নাই। আমি বলতে চাই প্রতি য়কে একজন করে ওভার- বিয়াগ করা যায় তাছলে একদিকে যেমন বেকার ওভারসিয়ারদের নিয়োগ করা যায়

তমনি আবার অক্তদিকে স্বষ্ঠু টি আর. চালু করা যায়। আর জি. আর.-এর মাধ্যমে যারা গ্রামে ক্রা. ধ্রা ও আদ্ধ অস্থি চর্মসার ব্যক্তি তাদের সাহায্য করা সরকারের উচিত। এটা সরকারের একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য । এই কর্তব্য সরকার যদি ঠিকমত পালন না করেন জি আর-্<sub>ণত</sub> মাধ্যমে তাহ**লে** সরকারের অক্সায় কাজ করা হবে, কারণ এইসব মানুষ অনাহারে মারা পড়বে। আমরা বর্তমানে দেখছি সরকার অস্তায় করছেন, গরীব আর্ত-মানুষদের সেবা করছেন না. তাদের প্রতি যদি কর্তব্য না করেন তাহলে মামুষের বিচার নাহলেও ভগবানের বিচারে সরকারকে শান্তি ভোগ করতে হবে। পরিশেষে আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে বর্তমান মামে জি. আর. এবং িট, আর-এর মাধ্যমে ১৫লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা যেথানে বায় করা হবে সেধানে বর্ধমান জেলার মাত্র ্রলক্ষ ৭২০ টাকা ব্যয় করা হবে। কিন্তু আমি মনে করি বর্ধমান জেলার প্রতি যে আচরণ ষে সামার টাকা বায় করা হচ্ছে, এটা অতান্ত অন্তায়। বর্ধমান জেলায় এবারে ফ্রল উৎপন্ন হন্ত্রনি এবং যেটক হয়েছে সরকার সেথানে জল দিতে পারেন নি। সেইজন্ত উৎপাদন আশান্তরূপ হয়নি। এবং সেই সঙ্গে সঞ্জে আমি বলতে চাই যে বর্ধমান জেলার ভৌগলিক অবঞ্চা একট বিচিত্র ধরণের। একদিকে আসানসোল, ছুর্গাপুরের কয়শা ও ইস্পাত কারথানার অঞ্চল রয়েছে এবং আর একদিকে मन्त्र. कानना ७ कोटिशियात मन्ड अक्षन तर्याह । এই वर्धमार्मित जन्म अधिक ठीका नाम नत्रारम्ब দাবী আমি জানাচিছ। গ্রামে স্কর্চ জল সরবরাহের জন্ত মাঠের মধ্যে যেসমন্ত মজা পুকুর রয়েছে টি. আর-এর মাধ্যমে ট্যাঙ্ক ইমপ্রভমেণ্ট স্কীম চালু করে, পুকুরগুলি সংস্কার করবার জন্ম এবং সমস্ত ভামতে ঐ স্থীমে জল দেবার জন্ম আমি সরকারের নিকট আবেদন জানাচিছ। এই বলে আমি আমার বক্তবা শেষ কর্ছি। জয় হিন্দ।

শীশরত চন্দ্র দাস: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সমস্ত পশ্চিমবাংলায় যেভাবে লোকের অভাব অনটন এবং ছংখী লোকেরা যেভাবে কট্ট পাছে বিশেষ করিয়া দেই অহপাতে গ্রামাঞ্চলে এণ ব্যবস্থা অপ্রতুল আণের নামে যেটা করা হচ্ছে সেটা মোটেই সমথন যোগ্য নয়। অচ্চল পরিবারের কোন বিশিষ্ট বড় লোক বা ধনীর দরজায় কোন ভিক্ষুক গিয়ে ভিক্ষার জন্ম চীংকার করে তথন তাকে বেমন ক্ষুদ কুড়ো দিয়ে বিদায় করা হয় সেইনপ আজকে চতুদিকে অধাহারে অনাহারে ধরাক্ষিষ্ট ছংখী লোককে মাননীয় আণমন্ত্রী মহাশয়ও ভিক্ষুকের মত বিদায় করছেন—তিনি এথানে কিছু ওধানে কিছু দিয়ে নিজের থেয়াল মত আণ মহাশয় এলটমেণ্ট করছেন সেটা মোটেই উচিত নয়, যে হিসাবে আমাদের অভাব এবং অনটন আছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পুক্লিয়া জেলায় সাড়ে যোল লক্ষ পপুলেশন ২৪০০ সোয়ার মাইল জায়গা নিয়ে গঠিত, তার ওয়ান থার্ড পাহাড় এবং নদ-নদী ভরা, বাকী যে সামাল্ত লাষ্কা আছে তাতে সাড়ে যোল লক্ষ লোক বাস করে। তার ভিতর তিন লক্ষ দশ হাজার অধিবাসী, পৌনে তিন লক্ষ হরিজন, সাত লক্ষ লোক ক্রয়ি নির্ভরণীল অর্থাৎ যারা ক্রষিকর্ম করে খান। এই ক্রষিকর্ম যারা করেন তাদের আষাঢ় প্রাবণ মাসেই কাজ শেষ হয়ে যায়, বাকী সময় তাদের কোন কাজই থাকে না, তাদের ইকন্মিক সোসেও কিছু নাই। কাছাকাছি যে কোল ফিল্ড ঝরিয়া আছে তা থেকেও কোন সাহায্য বা সহাম্ভৃতি পাওয়া যায় না। মালভ্ম জেলায় ভাল অংশ বিহার পেয়েছে। এবং ১৯৫৬ সালে বাকী এই অংশটা বিহার থেকে কেটে পশ্চিম-বাংলায় চলে এসেছে এবং এই সমন্ত মক্র্মির মত জায়গা আমরা পেয়েছি। এবং আণব্যবস্থার ব্যাপারে মাননীয় আণমন্ত্রী মহাশন্ধ আমাদের সঙ্গে যে বাবহার করছেন সেটা মোটেই স্থেকর নয়। ছ:থের কথা যে এই জনপ্রিয় সরকারের জনপ্রিয় মন্ত্রীগণ এমন কেহ নাই যিনি শোচনীয় অবস্থা প্রশিল্যারা বা বাকুড়ার ছ:থের কথা ভনেন নাই, বা তাঁর কানে পৌছায় নি, কিন্তু তা সম্বেও মাননীয় দিয়্মহাশয়ের এতটুকুও সৌজস্পবোধ নাই যে পুক্লিয়ার এম এল. এন যারা আছেন তাদের জিঞাসা

করে সেথানকার অবস্থা জেনে নেন। এটা অত্যন্ত তুঃথের লজ্জার কথা, যদি তিনি আমার দলীর সরকারের মাননীয় মন্ত্রী তবুও তাঁর এতটুকুও সিমপ্যাথি আমাদের প্রতি নাই।

এর পরে সেখানে যে ত্রাণ ব্যবস্থা পদ্ধতি আছে সেটা বর্তমানে অচল। ত্রাণব্যবস্থায় যে টাকা থরচ করা হয় তাতে একটা ভাল জিনিষ গড়া যেতে পারে, কিন্তু ভাল জিনিষ সেধানে হচ্ছে না। আজিকে যদি পুরাকালের মন্ত মহারাজ থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ঘেরাও হয়ে যেতেন। তিনি বলেছেন—অষ্ট্রমা গৌরী, নবমা রোহিণী, দশমা কন্তা। দশ বছরে বিবাহ দিতেই হবে। আজ তিনি থাকলে নিশ্চয়ই ঘেরাও হতেন। রটিশ আমলে যে রিলিফ ম্যাক্রয়েল তৈরী হয়েছিল তা নিয়েই এখনও কাজ চলেছে স্থার, জগতের কত কিছুর পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু এই ম্যাফুয়েলের ধীরে ধীরে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না আমর। বিধান যেগুলি, জনগণের প্রয়োজন দেগুলি পাবলিকের স্বার্থে পাশ করছি কিন্তু পুরুলিয়ার পুকুর খোড়ার ব্যাপারে একই অবস্থা, সেথানে জল থাকরে এটার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা স্থার, সোনা চাইনা দানা চাইনা, আমরা অন্থ কিছু চাইনা, পুরুলিয়ার মাহুষ চায় জল, সেই জল সেথানে নাই। পুকুর যদি সেথানে খনন করতে<del>স</del> চাই রিলিফের মাধ্যমে ম্যান্তয়েল ব্যবস্থা আছে সেই পুকুর সরকারের নামে হন্তান্তর করতে হবে। 🗏 আমার কথা হচ্ছে আইন যদি বাধা থাকে সেই আইন সংশোধন করুন। আপনি আমাকে আর বেশী সময় দিতে চাচ্ছেন না, আমি এই বলেই শেষ করছি যে পুকুরগুলি হস্তান্তরের বিধান যা আছে তাকে পরিবর্তন করতে হবে, এবং রিলিফ যে ৩।৪টি ভরে দেওয়া হচ্ছে সেটা বন্ধ করা উচিত, এবং বি. ডি. ওর মাধ্যমেই কাজ হওয়া উচিত, আমি এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়কে অন্পরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**জ্রীগিয়াস্তউদ্দিন আমেদ**ঃ শাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধান সভায় মাননীয় সদস্ত শ্রীগঙ্গাধর পরমাণিক জি আর এবং টি আর-এর ব্যবস্থা যে অপ্রভুল সেকথা উল্লেখ করেছেন। 🐧 আমিও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। 🏻 জি. আর.-এর বাবহা, অত্যন্ত ছেলে খেলার মত দেওয়া 🥍 🥻 থাকে। দুস্ত লোক যাদের কর্ম ক্ষমতা নেই সেইরক্ম লোকদের দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় গ্রামে বা শহরে যারা তুম্ব লোক আছে থেয়াল থুসী মত তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে জি আরু দেওয়া হয়। এটা কি রকম বাবস্থা? জি আরু যাদের কোন কর্ম ক্ষমতা নেই এবং যাদের মানবতার থাতিরে সাহায্য করা উচিত তাদের মধ্যে হু'এক জনের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকী লোককে বঞ্চিত রাখলে সেই ব্যবস্থাকে আমরা কি রকম ব্যবস্থা মনে করতে পারি ? আমার মনে হয় এই জিনিসকে স্লুষ্ঠ করতে হলে নিতান্ত মানবতার থাতিরে যে সমস্ত লোক নিতান্ত নিঃসহায়, যাদের দেপাশোনা করবার মত কোন লোক নেই, যাদের কোন কর্ম ক্ষমতা নেই, সেই সমস্ত লোকদের সন্মিলিত তালিকা করে তাদের অন্ততঃ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। তাদের পিস্ মিল ওয়েতে মাঝে মাঝে জি আর দেবার—কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহে, কোন ক্ষেত্রে মাসিক, এই ব্রকম ব্যবস্থা বন্ধ করে বৎসর ব্যাপী তাদের সর্বনিম রাহা থরচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৎসরাস্তে ২৪০ টাকা করলেই ভাল হয়। টি. আর. ওয়ার্ক গ্রামাঞ্চলে আমরা অন্ততঃ দেখেছি যে অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে হয়। টি. আর. ওয়ার্ক বলতে আমরা রান্ডায় মাটি দেওয়া বুঝি। আমরা দেখি যথন কোন একটা স্কীম হয় তথন একজন পে মাষ্ট্রার এবং একজন মোহরারকে সেথানে পাঠান হল। দেখা যায় যে একজন মোহরারের হাতে ১০০ থেকে ৫০০ লোক দিয়ে কান্ধ করান হয় ভাতে ভागভাবে कांक उचावधान करा यात्र ना, मदकादाद होका नहे हरा, द्राखांस माहि भए ना। अहे জ্ববস্থাই চলে। সেক্ষেত্রে আমি মনে কর্ণর একজন পে মাষ্টারের হাতে এবং একজন মোহরারের হাতে মাত্র ৫০জন লেবার ভাগ করে দেওয়া হয় এবং এবং একটা স্কীম তাদের চালু করতে দেওয়া ছয়, এরকম ভাবে সমস্ত অঞ্চলে যদি একাধিক স্কীম চালু থাকে তাহলে সমস্ত লোকেরা কাজ পেতে

পারে এবং সেই সঙ্গে সরকারের বা দেশের কিছু কাজ হতে পারে। রান্তা-ঘাট করা হয় কিছ সেই রাস্থা-ঘাট টেকেনা, বিশেষ করে কাঁচা রান্তাগুলো। কারণ রান্তায় মাটি দেওয়া হলেও বর্ষায় কর কতি আছে। সেইগুলিকে নিবারণ করতে হলে জল নিম্নাশনের বাবহা করতে হবে এবং তারজক্ষ মাঝে মাঝে কালভার্ট করা উচিত। এই টি. আর ওয়ার্ক আর একটা দেশ উন্নত করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেটা হছে যে সমস্ত এলাকা বক্সা কবলিত, যেথানে প্রতি বংসর বক্সা হয়, সেথানে নদীর ধারে বাঁধ দেওয়া যেতে পারে। জল নিম্নাশনের জক্ম থাল থনন করা যেতে পারে। এইরকম ভাবে স্থনিদিষ্ট পহায় এবং স্থনিদিষ্ট উপায়ে যদি টি. আর. ওয়ার্ক বি. ডি. ও. অফিসের মারফং করা হয় তাহলে দেশ উন্নয়নের কাজেও এই স্কীমটা ব্যবহার হতে পারে। এই বলে আমার বলুবা শেষ করছি।

এ) সুধীর চুক্ত দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক মহাশয় যে প্রস্তাব আজকে আমাদের দামনে এনেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা যারা বেশীর en সদস্য গ্রামাঞ্চল থেকে আসছি, তাঁরা বেশী করে এটা অহুভব করতে পারবেন। গ্রামাঞ্চলে , আজকে আমাদের টেকাই কইকর। পশ্চিমবাংলার সর্বত্ত হলেও বিশেষ করে যে অঞ্চলগুলো বক্সায় প্রাবিত হয়েছে অথবা থরায় নই হয়েছে, দেই দব অঞ্চলের অবহা আজকে চরমে উঠেছে। আমরা জানি যে সেচ এলাকা অত্যন্ত কম, বকা হয়ে গেছে যে এলাকাগুলোতে, যেমন হাওড়া, মেদিনীপুর, মশিদাবাদ, মালদহ, বর্ধমানের কতকাংশ এবং হুগলীর কতকাংশ, এই সব এলাকাতে সেচ এলাকা কম। একটি মাত্র ফ্লল মেদিনীপরের কথা আমি বলছি, যেটা আমি বিশেষ করে জানি যদি একটা ফসল নই হয়ে যায়, তারপর তাদের ঘাড়ে ছর্ডাগ্য নেবে আদে, তাদের ঘরে থড় থাকে না, তাদের পেটে খাল থাকে না, কাজ নেই কিছ নেই। একেবারে একটা চাপা ছভিক্ষ আমাদের এই সব অঞ্চলে বিশেষ করে বক্সা প্লাবিত অঞ্চলগুলিতে চলেছে। এই অবস্থাকে মোকাবিশা ক্রবার জন্ম আমাদের যে টাকা টেটুরিলিফ,রিলিফ এবংলোন - এটা যদিও আমরা চাই না, বিলিফ আমরা নীতিগত ভাবে চাই না, কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস হিসাবে মান্ত্রুতে বাঁচাবার জন্ত রিলিফ প্রচর পরিমানে দিতে হবে। পশ্চিমবাংলার মান্ত্র দেখেছে যে শরণার্থী যারা এসেছিল প্রায় এক কোটি, তাদের দৈনিক টাকা দিয়ে যেভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই রকম ভাবে স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে পশ্চিমবাংলার বন্তাপ্লাবিত অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের একমাত্র ফদল নই হয়ে যাবার ফলে যারা খাভাহীন, কর্মহীন হয়ে দিন কাটাচ্ছে তাদের জন্ম কোটি কোটি টাকা দেওয়া উচিত। মেদিনীপুর জেলা বড জেলা, সেখানে মাত্র ও লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমি ঘুরে দেখে এলাম এক একটা অঞ্চলে হু' হাজার তিন হাজার টাকা মাত্র দিয়ে টেষ্ট রিলিফ ্পুওয়ার্ক আরম্ভ করা হয়েছে। এটা অতান্ধ অকিঞ্চিত্তর। রিলিফের কথা ওনেছেন—মাননীয় পরোজবাবু অনশনের কথা তুলেছেন এবং আমরা চারিদিকে যে ভয়াবহু অবস্থা দেখছি তাতে কেন্দ্রীয় সিরকারের উপর সর্বতোভাবে আমাদের চাপ স্বষ্টি করা উচিত, দরবার করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার যে মন নিয়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন তেমনি ভাবে পশ্চিম-বঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীদের রক্ষার জন্ম নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের এগিয়ে আসা উচিত এবং তাদের জন্ম ১• কোটি টাকা দেওয়া উচিত। ১০ কোটি টাকা দিলে কমপক্ষে প্রাথমিকভাবে আমরা এই কাঞ্জ করতে পারি। সেদিন থবরের কাগজে প্রভাম যে ২ কোটি টাকা তারা জলের জন্য দিতে পেরেছেন। তা যদি দিতে পারেন এবং শরণার্থাদের জক্ত যদি কোটি কোটি টাকা থরচ করার সামৰ পাকে তাহলে পশ্চিমবাংলার এই দূরবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক মোচা যথন প্রথম কর্মত্যোগ নিয়ে ু মর্বাদার সঙ্গে কাজ করার জক্ত পূর্ণ আত্মবিশ্বাস জনতার মধ্যে এনে দেবার জন্ত এগিয়ে চলেছেন সেই সময় আজ অধিবেশনের পর ফিরে গিয়ে দেখতে পাব যে একটা দাকুন হতাশার ছায়া নেমে

এসেছে। সদস্তরা ফিরে গেলে জিজাসা করবে, আমাদের বাঁচার পথ কোথার, একটি মাত্র ঙ্গ্
কথা বলবে আমাদের কি হল? তারা আরো বলবে টেই রিলিফের টাকা চাই, রিলিফের বরাদ
বাড়িয়ে দিন। লোনের টাকা লিই এসেছে, আমি ছদিন আগে গিয়েছিলাম, আমাকে বলল
টাকা নেই, টাকা এখন পর্যন্থ যায় নি। এই সমস্ত টেই রিলিফ, রিলিফ, লোন ইত্যাদির জন্ত আমাদের এথুনি মোট কত টাকা দরকার তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। আমাদের
মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে কেন্দ্রন্থীয় সরকারের কাছে যাছেন, এটা আমরা শুনেছিলাম এবং তিনি গিয়ে
সেখানে দরবার করেছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনতে পাব মে
পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করবার জন্ত আমাদের এই সরকার কত্টুকু পাবেন বা পেয়েছেন। আমি বিশেষ
দাবী রাখছি যে সত্যিকারে এই অবস্থার যদি মোকাবিলা করতে হয় তাহলে এই এতটুকু টাকা
নিয়ে আমাদের কিছুতেই চলবে না। আমাদের ১০ কোটি টাকা আনার ব্যবস্থা করুন, অস্ততঃ
জল পড়া পর্যন্ত এবং আগামী ফ্লল ওঠা পর্যন্ত রিলিফ চালিয়ে যেতে হবে। এবং টেই রিলিফের
কাজ চালু রাখতে হবে, লোন প্রচুর পরিমাণ দিতে হবে।

[5-55-6-05 p.m.]

শীশচীনন্দন সাউঃ নাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভার মাননীয় সদভ গকাধর প্রামাণিক যে প্রস্তাব রেখেছেন এবং তিনি সভায় যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, আমি তার সমর্থনে বল্ছি।

আমার বীরভূম জেলায় লক্ষ্য করলাম যে সেথানে যে T. B., G. R. দেওয়া হয়েছে তা যে অতি নগণ্য—এই জিনিষ সকলে স্বীকার করছেন। এই সভার সমস্ত সদস্তের বক্তবা থেকে T. R. ও G. R.-এর ব্যাপক আবশুকতা লক্ষ্য করা যাছে। কিন্তু এই G. R., T. R. এর আদেশ এখান থেকে লাল ফিতার দৌরাজ্যো—ডি-এম, এস-ডি-ও, বি-ডি-ও এবং শেরী স্বাধিতে অসম্ভব দেরী হয়ে যায়। এই লাল ফিতার বাঁধন একটা কঠিন মারা ক্রিয়া থাধিতে পরিণত হছে। এই বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন ফ্রুত এবিষয়ের দুক্সণাত করা হয়।

জি-আর বীরভূমে যা দেওয়া হচ্ছে তা খুব সামান্ত। অতি রৃষ্টির দরুণ গতবারে ধানের ফলন আতি কম হয়েছে। আর থরার জন্ত বীরভূমের চারটী থানা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে রায়নগর, থয়রাসোল, ত্বরাজপুর ও ইলামবাজার এই থয়া প্রপীড়িত চারটী থানাকে এথনো কেন থয়া অঞ্চল বলে সরকার ঘোষণা করলেন না বা গ্রহণ করেন নাই তা আমি ব্রে উঠতে পারছিনা। আমি মাননীয় ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করছি যাতে প্র থানাগুলি তিনি থয়া অঞ্চল বলে গণ্য করেন এবং সেইভাবে যথাযথ সাহায়ের ব্যবং করেন।

জামাদের জেলার যে কাল স্কীম চালু হয়েছে, সেথানে একটা defect দেখছি labour restiction করা হছে যে ছশোর বেণী লোক দৈনিক কাল করান হবে না। আমি বলি এই labour-দের restiction-এর কি প্রয়োজন ? এই Crash Scheme-এর কাল Under Zilla Parishad and D. M.-এর মাধ্যমে করা হছে। কাল করবার জন্ম অসংখ্য মাহ্ম এগিয়ে আসছে, অখচ সকলকে কাল দেওরা হছে না। এত মাহ্ম বৃত্কু সেখানে যারা কাল করার জন্য এগিয়ে আসছে ছটে আসছে দ্ব দ্ব থেছে, অখচ কাল পাছে না। বীরভ্ম জেলায় অলরের বাঁধ তৈরী হছে এই Crash স্কীমে। সেখানে কাল করবার জন্ম সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক যারা LMC, মেসে, পাস, বি-এ, বি-এসসি পাস, তারা নিজ হাতে অলয়ের বাঁধে মাটি ফেলতে চায়। কিদের



জন্ম এই চাহিলা? কোন চাহিলার দরণ তারা আজ দলে দলে ছুটে আসছে? ক্ষুধা মেটানোর চাহিলা। আমাদের এই জনপ্রিয় সরকারের এই বিধান সভার সদস্তরা একসঙ্গে উচ্চৈ:স্বরে বলছে এদের কাজ চাই। আমরা কিসের জন্ম এই আর্তনাদ করছি। যথন গ্রাম বাংলার মান্তবের দিকে তাকিরে দেখি, তাদের চালে থড় নাই, পেটে অন্ন নাই, তথন বাধ্য হয়ে তাদের জন্ম চীৎকার করতে হয়। এই যে অবস্থা মাননীর মন্ত্রিমহাশয় ও গ্রামবাংলা পেকে এসেছেন তিনি ও গ্রামবাংলার পরিস্থিতি সম্যক বোঝেন। তাঁকে আবার অন্তরোধ আপনি অবিশ্বেষ সেদিকে দ্কপাত করন।

এই যে ক্রাশ স্কীম স্থক হয়েছে এথানে Weekly Payment করা হছে। যে মাত্রষ দিন আনে, দিন থায় তাদের জন্য Weekly Payment-এর ব্যবস্থা হয়েছে। এটা বাস্তবিকই ছঃথের ব্যাপার। তাদের কি করে চলবে? এই ব্যাপারে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই যে G. R. ও T. R. বাড়াবার বক্তব্য রাথা হয়েছে সেদিকে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার

ি শ্রীজররাম সরেনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আছকে আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোচা প্রায় ছ মাস চলতে আরম্ভ করলো। এথনো আমরা গ্রামবাংলার জনগণের কাজের যে স্টনা যে আমরা তাদের ভাল করবো এ পর্যন্ত এই উপলগ্ধি তাদের করাতে পারলাম না। কারণ এই টেই রিলিফ স্কীমে টেই রিলিফের ডিমাণ্ড দেখা গেছে গত ১৯৬১ সালের সেন্দাসে দেখা যায় সেধানে শতকরা ১৫৩ জন ক্যি মজুর ছিল। ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সেটা বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৫শতাংশ, ক্রমশঃ ক্যমি মজুরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অতএব আজকে এখানে প্রশ্ন এসেছে যাতে জনগণের ভাল কাজ করতে পারবো যাতে গ্রামবাংলার মামুষ অনাহারে মুর্ধাহারে না থাকে তার জন্ম ভাল কাজের স্টনা করবো।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা কোন কাজের নমুনা দিতে পারেন নি। আপনারা দেখেছেন, আমাদের পূর্বক থেকে যে শরণার্থারা এসেছিলেন তাদের জন্ত ১২০ কোটি টাকা এই কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার খরচ করতে পেরেছিলেন। আর আমাদের পশ্চিম বাং**লার** জনগণ অর্ধাহারে, অনাহারে মারা যাচ্ছে আর এথনও আমরা কিছু করতে পারছি না। একদিন মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন আমাদের বিলিফ্মন্ত্রী, তিনি বলেছিলেন ৩ লক্ষ টাকার বায়গায় ৬ লক্ষ টাকা তিনি সেখানে বরাদ করেছেন, কিন্তু কি হবে এতে? আমাদের ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিনপুর থানা এবং গড়বেতা, শালবোনি থানার কথা এথানে ওনেছি অধাহারে, অনাহারে ২ জন লোক কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এই যদি হয়, আমরা তো জনগণের মুল করতে এদেছি, যদি আমর। জনগণের ভাল করতে না পারি, ভালর পরিবর্তে খারাপ জনগণ দ্ধতে পায়, আমরা ব্যর্থ হই তাহলে জনগণের আমাদের উপর আস্থা থাকবে কেন ? তাই আমি পুরুষশ্বিসভাকে সজাগকরে দিতেচাই এবং সমস্ত সদস্তদের সজাগ করে দিতে চাই যে এই পূর্ব বাংলার নিরাশ্রয় জনগণের জন্ম এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথন ১২০ কোটি টাকা থরচ করতে পারল এবং যথন আমাদের দেশের জনগণ তারা পরিশ্রম করবে মাটি কাটবে, মাটি কাটার কাজ করবে, মাঠের বিভিন্ন জায়গায় তারা কাজ করবে, তথন তাদের জন্ম কেন টাকা দেওয়া হয় না, তাদের জন্য কেন এত অল্প টাকা দেওয়া হয় ? তাই আর্মি এই মন্ত্রিসভার কাছে দাবী করছি যে আমাদের বেণী পরিমাণ টাক। দিতে হবে। টেষ্ট রিলিফ মানে বিল কেটে থাল করা নয়, টেষ্ট রিলিফ মানে হচ্ছে উল্লয়ন করা অর্থাৎ জমিদার জোতদারদের যে থাল, পুকুরগুলি গভর্ণমেন্টের ্বুহাতে এসেছে সেই পুকুরগুলি যদি আমর৷ টে**ই রিলি**ফ মারফত সংস্কার করে দিতে পারি তাহলে তা থেকে স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা হবে। যাতে আমরা জমিকে ছই ফসলা করতে পারি তার

চেষ্টা করা হবে। কারণ আমি জানি আমাদের বিনপুর থানার কুড়ীগ্রামে 🖦 থেকে ৬৫ বিল **জমি একটা পুকুর আছে** তা থেকে হুই ফসল ফলাচ্ছে। সেটা যদি সংস্কার করা যায় টেই বিলিফ মারফৎ তাহলে আরোও বেশী জলসেচ হয়ে চাষীরা উপক্বত হবে। এই টি, আর, মারফৎ রাস্তায় যে মাটীর কাজ সেই কাজ যদি আমরা করতে পারি এবং পরে এই স্কীমের রাস্তাগুলি যাতে পাকা হয় তারজন্য আমাদের সরকার নিশ্চয়ই হয়তো ব্যবস্থা করতে পারবেন। আমি বলচি জনগণের উন্নয়নমূলক কাজগুলি, গঠনমূলক কাজগুলি যতই আমরা ছারিত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ততই আমরা আস্থা পাবো বাংলাদেশে জনগণের। আজ যদি আমরা হিমহরে বসে সেই জনগণের ক্পা ভূলে যাই তারা যদি অর্ধহারে, মনাহারে মারা যায়, তাহলে এই বাংলাদেশের জনগণ আমাদের ক্ষমা করবে না। আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, তারা বলেছে আপনাদের মন্ত্রিসভা তো ছই মাস হতে চললো, আর আমরা যারা বি. এ. এম. এ৷ ম্যাটিক পাস করেছি তাদের কথা **ছেড়েই দিলাম, আপ**নারা **সর্বনি**ম টেষ্ট রিলিফের যে কাজ, সেই কাজও চালু করতে পারলেন না। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা, এই যে আপনাদের তার উপর আমরা যে আস্থা রেখেছি এই আস্থা ৫ বছর থাকবে। আপনারা যে কথা দিয়েছিলেন সেই কাজ যদি করতে না পারেন তাহলে<sup>।</sup> গান্ধীজির গরিবী হঠানো যে কথা সেই কথাকে কাজে লাগাতে আমরা পারবো না। তাই আমি মিল্লিসভার কাছে জানাবো যে তারা তাদের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করুন। আর টেই রিলিফের কাজ ব্লকএ দিলাম ব্লক আবার এম, ডি, ও-র কাছে পাঠালো এম, ডি, ও, আবার কবে স্থানশান করে পাঠাবেন তবে কাজ হবে, এই দিকে বর্ষা চলে এলো টেম্ব রিলিফের কাজ হলো না, অর্থাৎ আমরা গরীব ও ভাত পেল না। তাই এই পর্দ্ধতি যাতে পরিবর্ত্তন হয় এবং কাজ যাতে সি, ডি, ওর কাছে বা বি,ডি,ও,-র কাছে বা ডি,স,-এর কাছে,এক এক জনের কাছে যাতে তাড়াতাড়ি কাজ হয় তার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে হয় কি জনসাধারণ মনে করে এদের কাজ করার ইচ্ছা নাই। বিভিন্ন স্কীম দিলাম উপরতলা থেকে গড়িমসি করে এথান ওখানে গেল, আবার সেথান থেকে আসতে আসতে বর্ষা নেমে এলো, আর চাষের কাজ আরম্ভ হলো তার কাজ শেষ হলো না। [6-05-6-15 p.m.]

তাই আমি এই পদ্ধতির যাতে পরিবর্তন করে জ্বতগতিতে আমাদের জনগণকে স্থপথ্য, স্থায়, নিষ্ঠার সঙ্গে যাতে কাজ করে তারা পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারে তারজন্য আমি মন্ত্রী পর্যায়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে আমরা ভালভাবে জনগণের সেবা করে যেতে পারি। আমি আর একটি কথা বলতে চাই। কারণ ইতিপূর্বে স্থায়ী Government বাংলাদেশের জনগণ দেখেছে। এবারে একটা যোগ এসেছে প্রগতিশীল গনতান্ত্রিক মোর্চা। এই প্রগতিশীল গনতান্ত্রিক মোর্চাকেও দেখবে। এরা যদি কিছু না করতে পারে বাংলাদেশের জনগণ তাদের বিচার করবে। এমনও হতে পারে যে তারা আবার আমাদের স্থান দেবে না। তাই আমি বলতে চাই যে, ৫বছরের যে দায়-দায়িত্ব আমাদের আছে তাকে স্বষ্ঠু গান্ধীজির গরিবী হটাওয়ের যে কথা তাকে কাজে লাগাতে প্রচুর পরিণামে test relief কাজ করে আমরা অন্ধাহারে অনাহারে, বিপদের সময়, বাংলাদেশের মান্ন্য বিপদে পড়েছে, এই সময় যদি তাদের কাজ দিতে পারি তাহলে ছুইহাত তুলে তারা আমাদের আশীবাদ করবে। তাই, আমি আপনার কাছে বলছি, আমরা উন্নয়ন্যুলক কাজ করে অর্থাৎ বাঁধ, পুকুর ইত্যাদি যেগুলি আছে সেগুলির যাতে সংস্কার হয় এবং অকালে জনগণ কাজ করে স্থায়ভাবে যেথানে কাজ হবে সেথানে যেন স্থানীয় কমিটি হয়। Muharrir, dealer এঞ্জুলি যেন না হয়। স্থায়ীভাবে সেঞ্চনে সর্বদলীয় committee করে সেথানে কাজ তত্বাবধান জন্ম যদি committee হয় তাহলে সেথানে যে pay master চুরি করছে, Muharrirs চুরী করছে 🦆 ষ্মস্তাস্থরা চুরি করছে সেটা ধরা পড়বে, অতএব স্থানীয় committee করে যদি কাজ এগিয়ে নিয়ে ≉

বাওয়া বার তাহলে টাকা পাবে, চাল পাবে, গম পাবে, এবং কাজও ভাল হবে। তা নাহলে যদি এ আমলাতয়ের ধাচে চলে, যদি এ আমলাতয়ের পদ্ধতিতে চলে—অতএব সেথানে যদি জনগণ কেস করতে থায়, মাঠে মাটি কাটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা, কতটা কি কাটাহল দেখতে যায়, তথন উন্টোভাবে আবার সেই জণগনের কাছে case করে দিতে পারে যে, এরা হামলা করতে এসেছে, ভাকাতি করতে এসেছে। তাই এথানে হানীয় ভিত্তিতে কাজ হবে। সেথানে যদি আপনারা public committee হয়, public committee য়দি check করে দেখার ক্ষমতা থাকে তাহলে হয়ত যে টাকা বরাদ হয়েছে সেটার ঠিকভাবে ভাল কাজ হবে এবং জনগণের ৬ উরতি করতে পারবো এবং আশা করি আমাদের টাকার অভাব হবে না। আমাদের এই বাংলাদেশের মন্ত্রীরা, দিল্লীর Government আছেন তাদের কাছে এই আবেদন নিবেদন কর্লক, যাতে আমাদের বাংলা যে দারুল ছদিন এসেছে তারা এই ছদিনের সময় জনগণের কাজের জন্ম—জনগণের পেটের ক্লুধা নেটানোর জন্ম যে test relief প্রয়োজন, এই test relief-এর মারকং রাভা বাঁধ ইত্যাদি এই ক্রিমিগুলি করা হোক, সংস্কার করা হোক। এই বক্তব্য রেথে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**এ শিবদাস মখার্জি:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার গ্রামীন অর্থ নৈতিক কাঠামো মাজকে সম্পর্ণরূপে বিধবস্ত। অর্থ নৈতিক দেহে আজকে যেন অস্তথ লেগে গেছে। আমাদের নদীয়া জেলায় প্রচণ্ড থবা চলেছে। ফলে উৎপাদন পণ্ড হতে চলেছে। চরম বেকার এবং দ্রবামুল্য এত উচ্চস্তরে বেডে গেছে যে গ্রামের লোকের অবস্তা দিনের পর্রদিন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালে সি. পি. এম-এর নেত্ত্বে যুক্তফণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দেখা গেছে যে ক্ষার্যাতি সাহায্য দেওয়া হত তা প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেওরা হয়েছে অর্থাৎ বেরকমভাবে এদেওয়া উচিত দেইভাবে দেওয়া হয় নি। কিন্ধ বি. ডি. ও অফিসগুলি বলে জি. আবে., টি. আব তাদের দেওয়া হয় যারা কানা, খোঁডা, বোবা ইত্যাদি। কিন্তু যারা দৈহিক অক্ষম, পঙ্গ তাদের দেবার কোন বাবস্থা নেই, তারা আজকে মৃত্যু শ্যায়ে শায়িত হয়ে রয়েছে, এটা আমরা প্রত্যেক বি. ডি. ও অফিসে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি জি. আর বা টি. আর এটা দেওয়া হয় সেটা পুব কম দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করেন তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আমি তাই দাবী কর্ছি গভর্ণনেন্ট বিলিফ মাহিয়াল যেটা রয়েছে সেটাকে একট পরিবর্তন করে ও পারসেউ করা দরকার, তাংলে গ্রামবাংলার মান্ত্রদের কিছ উন্নতি কবা যাবে। আর একটা জিনিষ দেখা যাচ্চে এই জি. আর টি. আর নিয়ে চারিধারে একটা জর্নাতিচক্র গছে উঠেছে, অর্থাৎ যারা এই গম বিলি বটন কবেন মল্ল যেটক দেওয়া হয় সেটাকে তারা আবার **পিছনের দরজা দিয়ে নানাভাবে প**্রচাব করে দেয় বছ বছ ব্যবসায়ীরেব স্পে তারচ্যাগায়োগ করে চাদের হাতে ফেলে দেয়। গ্রামে এই টি আরে. জি আরের মাধ্যেমে যে কাজ ধ্য় দেখানে দেখা যাচ্ছে যাদের এই মান্ত্রার রোল তৈরা করতে লেওয়া হয় তারা অঞ্চল প্রধানের মাধ্যমে। নিযুক্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ অঞ্চলপ্রধান যে দলের হবেন সেহ দলের মাধ্যমেই এটা হয়ে থাকে। সেইজ্ঞ আদ্ধকে গ্রামে পথ-ঘাটের স্তুঠ সংস্কার হয়নি। আমি আমার নিজের এলাকার একটি অঞ্চলের নাম বলছি যেথানকার অঞ্চলপ্রধান আজকে বারা সরকাবে রয়েছেন সেই দলের নয় অর্থাৎ যে টি. আর জি. আর-এর কাজ হচ্ছে সেটা এখন সেখানে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ তিনি অবছেলিত করে সেটাকে ফেলে রেথেছেন এবং বি ডি ওর মাধ্যমে যেভাবে চালানে। উচিত সেভাবে চালানো হচ্ছে না, সেটা বাতে চালানো হয় সেদিকে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের ৰী দাঁটি আকর্ষণ করছি। ব্রাস্থা ঘাট তৈরী করার জন্ম যে পরিশ্রম করানো হয় সেই পরিশ্রমের তুলনায় মাত্র এক কে জি করে গম দেওয়া হয়। কাজেই সকাল ৮টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত হাডভাঙা

পরিশ্রম করে সে এক কে জি গম পেল, তাতে কিছুই হয় না, কোন রকমে উদর পূর্তি হয়।
এরপর আমি পশ্চিমবলের প্রশাসনযম্ভের চিলেমির কথা কিছু বলতে চাই। অর্থাৎ বর্তমান
সরকার যে টাকা মঞ্জুর করেছেন সেই টাকা ঠিক সময় মত পৌছানোর পরেও ঠিকমত কাজে
ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ রাস্তার জন্ম যে টি আর এর ব্যবস্থা করা হয়েছে কয়েকদিন পরে
সেই টি আর না পেলে পরে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সেই অর্থ ফিরে চলে যাবে। আর একটি কথা
বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের যে গিফট রাইস পাওয়া গেছে সেই গিফট
রাইস যদি আমাদের চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয় তাহলে চাষীর। কিছু ধেয়ে চাষ করতে পারবে
এবং গ্রামের উন্ধতির জন্ম নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে। এই কথা বলে আমি আমার
বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীমতি সুক্রনয়েসা সান্তার: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের মাননীয় গলাধরবাব যে প্রতাব টি আর., জি. আর সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্ম এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ সেটা অত্যন্ত সময় উপযোগী হয়েছে। এতক্ষণ এই হাউসের বহু বক্তা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলেন সেটা আমি শুনেছি এবং আমার এখানে কিছু বক্তব্য আছে। যে রেটে টি. আর., জি. আর-এর টাকা দেওয়া হছে সেটা অত্যন্ত কম, এটার পরিমাণ আরো হিগুণ করলে ভাল হয়। আমার বধ্মান পূর্বস্থলী কেল্রে তুটি ব্লক আছে। সেই ব্লকে আমি অবশ্য যাতায়াত করেছি এবং এখন যোগাযোগ রাখছি। সেখানে একমাস আগে যেসমন্ত কাজ স্ক্রু হবার কথা ছিল এখন পর্যন্ত তা হয়নি। সেই কাজ না হবার জন্ম এবং থরার জন্ম চাষীদের ফ্রন্সল করে হবং দিনমজ্বরা, শ্রমিকরা এখন কোন কাজ পাছে না, তারা বসে আছে। তারা ভিক্ষা করে থেতে চান নি, পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করতে চান এবং এই পরিশ্রমের ক্রম্ম প্রাক্ত প্রতে চান।

### [ 6-15-6-25 p.m. ]

তারা পরিশ্রমের বিনিময়ে কাজ পেতে চান কিন্তু তারা বেকার বসে আছেন। দরিদ্রের কাজের সংস্থানের জন্মই টি, আর, স্থীম নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা যদি সময়োপযোগা না হয় তাহলে কোন লাভ হবে না। কারণ তারা অতান্ত অভাবের তাডনার মধ্যে রয়েছে, এমন কি এক বেলাও তারা পেট ভরে থেতে পায় না, প্রায়ই তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে উপোস দিতে হয়। উপায় না থাকায় তারা গাছের পাতা চচ্চড়ি করে থাচ্ছে, তাও ঠিক মত জুটছে না। যে অন্ধিভুক্ত মজুর, কুষক, শ্রমিক এদের জন্ম আপনারা যে সরকারী সাহায্য দিচ্ছেন, আমি তার পরিমাণ বাড়াতে বলছি। তারপরে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারীরা আছেন – বি, ডি, ও, তাঁর ষ্টাফ, তারা অত্যন্ত চিমেতালে চলছেন এবং কর্মের সংস্থান ঠিকমত তারা সময়োপযোগী করছেন না। সে সম্বন্ধে থোজ নিয়ে জেনেছি, তাঁরা বলেছেন, এখনও টাকা স্থাংসান হয় নি, সেই টাকার স্থাংসান যতক্ষণ নাপাছি ততক্ষণ কাজে হাত দিতে পাছিনা। অথচ এথনই হছে কাজের সময়, বাঁধ বাঁধার সময়। স্থার, আমার কেন্দ্র এক দিকে খরা এবং অন্থ দিকে বন্থার কেন্দ্র। যদি এই শুকনোর সময় কাজ না করতে পারা যায় তাহলে আর একমাস পরেই বর্ষা নামবে সেই সময় কাজ করা যাবে না। তা ছাড়া এই সময় মাতুষ সবচেয়ে অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে পড়েছে। এই সময় তারা পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু রোজগার করে তাদের মুখের আহার সংগ্রহ করতে চায়। কেন না তারা কুধার আলায় অস্থিচর সার হয়ে পড়েছে, 'মথচ এই সময়ই আমরা তাদের কাঁজ দিতে পারছি না। এচা আমাদের প্রশাসন যন্ত্রের অত্যন্ত গাফিলতি এবং চিলেমী বলেই আমি মনে করছি এবং এ ব্যাপারে আণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যত তাড়াতাডি পারেন এছিকে নজর দিন এবং এই দরিত্র কৃষক মজুরদের প্রাণ ধারনের জন্ত একটা বাবজা যত তাডাতাডি চয় সে দিকে দেখন। কারণ তা যদি না হয় তাহলে এই হাজার হাজার ক্রষক এবং দুরিত মজুর ভারা আজকে কোন পথে যাবে? তারা চরি ডাকাতি করবে কারণ পেটের জালা বড জালা. সেখানে মাহত ধর্ম, মান সন্মান সব কিছু থোৱাতে পারে। একটা শিশু যদি চোথের সামনে ক্ষধার জালায় কাঁদে তাহলে তার মা কি করবে, কি সান্তনা দেবে, তাকে কি খেতে দেবে? সেইজন্ম আমি বলছি এই সময়টা উপযোগী সময়, এই সময় যাতে তারা কাঞ্চ পায় সেদিকে মন্ত্রি-মহাশ্য নজৰ দিন যাতে কাজটা ত্রাঘিত হয়। তা ছাড়া প্রশাসন্যন্তে যেস্ব কর্মচারীদের নিয়োগ কবেছেন তাদের উপর দৃষ্টি দেবার জন্মও অহুরোধ জানাচ্ছি। তার পরে স্থার, থরার জন্ম জেটে পড়ছে। সেখানে ক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়েছে কারণ তারা থরচ করে যা চাষ করেছে জলের অভাবে সেগুলি শুকিয়ে যাচে বা তাদের ফদল নস্ট হয়ে যাচে। কাজেট জলের বা সেচের যাতে বাবন্তা হয় সেদিকে সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থার, আমরা ব**লছি, "গরীবি** हों एक हो हैं । किन्न (मक्यो मूर्य वन्ति वा को शंक कन्म ताथल है हरव मी. एमरे मित्रि क्रयक, মজর তারা পরিশ্রম করে থেতে চায় তাদের জন্ম সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা না হলে আমরা কি করেই বা গরীবি হটাবো আর কি করেই বা সবুজ বিপ্লব করবো? অর্থাৎ সেই দরিত্ত ক্ষককে যদি চাষের উপযোগী বীজ, সার, অর্থ এবং তার চাষের জন্ম বলদ কেনার ঋণ দিতে না পারি তাহলে সবজ বিপ্লব হবে কি করে ? তার পরে স্থার, শহর এবং গ্রামের যোগাযোগের জন্ম বাস্মাঘাট চাই। এই সময়টা হচ্ছে রাস্থাঘাট বাধার উপযক্ত সময়। তারা বেকার বসে আছে. এই সময় গমের বিনিময়ে বা টাকার বিনিময়ে তারা রাস্থাঘাট বানিয়ে দিতে পারে। এতে দেশেরও উন্নতি হয় এবং তাদেরও কর্মের সংস্থান হয় অর্থাৎ তার। পরিশ্রম করে থেতে পায়। এই কথা বলে মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনাকে ধন্তবাদ জানিয়ে এবং মন্তিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্রবা শেষ করছি। জয় হিন্দ।

**শ্রীমহাদের মুখোপাধ্যা**য়ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, গংগাধর বাব যে প্রতাব এনেছেন জি, আর, ; টি, আর, সম্পর্কে মেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে পশ্চিম বাংলায় প্রবল মারাত্মক ব্যুয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তাতে সতাই যার৷ মধ্যবিত জুমির মালিক তারা নিংস্ক, তাদের ঘরে আজ কোন থাতা, কি ধান, কি গম কিছুই মজুত নেই। বিকল্প থাত আই, আর, এইট যে ধান হচ্ছে এটাই একমাল আশা এবং ভরসা। এই যে বিধবংসী বন্যায় দেশের অর্থ-নৈতিক দিক থেকে যে কত ক্ষতি হয়েছে তার ইয়াও। নেই। লক্ষ্ণ লক্ষ্য কোটি কোটি টাকার ফসল নস্ট হয়েছে। আজকে শ্রমজীবী যারা তারাও কর্ম বিমূপ ২য়েছে, তাদের কোন কর্ম সংস্থান করতে পারা যায় নি। তারপর নদীতে যেসব বিরাট বিরাট ভাদণ হয়েছে এবং পল্লীতে যে সমস্ত রাস্থাঘাট ভেঙ্গে গেছে সেই সব কাজ যদি স্প্রভাবে টেপ্ট রিলিফের মাধ্যমে করা যেত তাহলে শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে কাজ দেওয়া সম্ভব হত। স্থানি ইরিগেশান মিনিস্টার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে একথা বলেচি যে দামোদরের একটা শাখা মুডেশ্বরী হচ্চে প্রস্রোতা নদী যেথানে দামোদবের ৯০ পার্দেণ্ট জল বন্যার সময় প্রবাহিত হয়। ২।।• লক্ষ্ থেকে ও লক্ষ্ কিউসেক্ জল মুভেশ্বরী দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেই মুভেশ্বরীর জলে তগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা, বর্ধমান ডিষ্টাক্টের রায়না থানায় ব্যাপক বন্যা হয়। প্রতি বছর যেথানে বন্যা লেগে রয়েছে এবং বন্যার জন্য বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে সেখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ-কর্ম আজ পর্যন্ত হুরু করা হয় নি। কিন্তু যেসব ভাঙ্গণ হয়েছে এই ভাঙ্গণগুলি যদি প্রতিরোধ করা না হয় তাহলে মুণ্ডেশ্বরী নদীর যে वना राष्ट्रे वना आवाद राथा राख अवः राष्ट्रे वनाद कल अरे ममस थान, होना निष्य अवन করে আবার মাঠঘাট পল্লী প্লাবিত করবে এবং আবার ত্রাণ কার্য করবার জন্য সরকারকে এগিছে

বি লিফ যোক দেওয়ার জনা সরকারকে এগিয়ে এবং সেথানে এই সরকারকে হিমসিম থেতে হবে। সেজনা বাংগাঘাট হানা, ইত্যাদির ভাঙ্গণ মেরামতের জন্য ব্যাপক কাজ যদি টেই বিলিফের মাধ্যমে তাহলে সতাই দরিদ্র প্রমজীবী মান্ত্র, নিরন্ন মান্ত্র যারা দিনের পর দিন স্টারভেসান করছে, অনশনে, অধাশনে আছে তাদের উপকার হয়। এই যে অবহেলিত সেক্সান তাদের তঃখ ঘূর্দশার কথা যদি অফুভব করতে হয় তাহলে তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলীর পার্ট, মেদিনীপুরে থরা, দেখা দিয়েছে তাতে সেথানকার শ্রমিকরা আজ নিরন্ন অবস্থায় আছে। সেজন্য সেথানে এই টেই বিলিফের কাজ ব্যাপকভাবে স্তক্ করতে হবে এবং টেষ্ট রিলিফের জন্য বেশী টাকা বরাদ্দ করতে হবে। রিলিফের মজরীর যে হার আছে সেটা এাামেও করা উচিত মানবিক দিক থেকে। যেখানে ২ টাকা কে: জি, চাল এবং ১ টাকা কে, জি, আটা সেখানে যদি ২ টাকা স্টেট বিলিফের মজবী দেওয়া হয় গমে বা অর্থে তাহলে সেটা মানবিক দিক থেকে মাত্রয়কে অপমান করা হবে বলে আমি মনে করি।

[6-25-6-35 p.m.]

তাই মহম্মতের দিক থেকে যাতে তারা স্থায় বিচার পায় সোসাল জাষ্টিস পায় সেই কথা চিন্তা কর্মন। তাদের টি. আর. যাতে বাডে অন্ততঃ যাতে তিন টাকা তাদের মজুরী দেওয়া হয় আমি সেই প্রস্তাব করছি। এই সমন্ত শ্রমিকদের জি. আর এত কম যে মাত্র না থেতে পেয়ে মরছে, মাহুষ আজ প্রার্ভেসানে রয়েছে। মাহুষ আজ থেতে পাছে না অথচ আজ শৃহরের মাথাভারী শাসনে আমরা বিব্রত আছি। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আজকে কি ? গ্রামে আজকে ক্বয়ি ভিত্তিক প্রকল্প কোথায়, কোথায় নিম্নদানোদর পরিকল্পনা : সেথানে ১৪৷১৫ কোটি টাকার কাজ হবে বলছেন। সেথানে লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নঠ হচ্ছে। আজ হাজার হাজার বাড়ী, ফসল নষ্ট হচ্ছে। এই সমন্ত পল্লী গ্রামের বা মফঃ ফলের প্রকল্প আজ কোথায় । আজ সেথানে বন্ধায় সব থাস করছে। আজ কাঞ্জেই হাজারে পাচজনকে জি আর দিলে হবে না। বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে জি আর - এর টাকা বাড়াতে হবে। ঐ দশ, পনেরো বা কুড়ি টাকা দিলে হবে না। আজ তাদের কোন প্রডাক্সান নেই—মান্তধের কি অবস্থা মাহ্র্য থেতে পাচ্ছে না। অতএব তিন টাকা মজুরী করা কর্তব্য। অপরদিকে যাতে টি. আর. ও জি. আর এর টাকা বাডান আমি সেই প্রস্তাব করছি। আমি আর একটা কথা বলছি সেটা হল ওল্ড এজ পেনসান সম্বন্ধে। আমি মাত্রুষকে ভিথারি করবার কথা বলছি ন। আমার কথা হচ্ছে আমরা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে সোসাল জাষ্টিসের মাধ্যমে মাগুষকে সমাজ্তান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। মানুষের যে ষ্টাণ্ডার্ড অফ শিভিং সেটা আমরা উন্নত করবো। কিন্তু এই ওল্ড এজ পেন্সান স্তাকার যারা কানা থোঁড়া অন্ধ যার। ইনভ্যালিড তারা যাতে পায় আমি সেই প্রস্তাব রাথছি। এই কটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিমল পাইকঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীগদাধর পরামাণিক যে প্রস্তাব এনেছেন, 'Inadequacy of relief measures (T. R. and G. R. etc.) of the Government of West Bengal' আমি তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। টি. আর. ও জি, আর.-এর কি উপকারিতা এই কথা বলার কিছু প্রয়োজন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটা নিশ্চয়ই বিবেচনা করেন। কিন্তু আমার বুক্তব্য হচ্ছে যে রিলিফ টি, আর, বা জি. আর. দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা পর্যাপ্ত নয়। তার দারা দেশের মাহ্রমকে ঠিকভাবে রক্ষা করা সন্তব নয়। তাই এই অর্থ বাড়াবার তিনি প্রস্তাব এনেছেন। বিগত নির্বাচনে আমরা অনেক গরীব লোকের দারে গিয়েছি, অনেক গরীব ক্রকের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল তারা বিহাৎ চায় না, তারা





কলেকটিক লাইট চায় না, তারা জল কল চায় না। তারা থেটে থাওয়া মানুষ, তারা বলে যে থেটে ঞাবার ও থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। ১৯৬৭ থেকে « বছর যক্তফ্রণ্ট সরকার কিছুই করে যেতে পারেন নি। বিশেষ করে আমাদের কাথি মহক্মার কথা মেদিনীপরে অত্যন্ত করুন। গত পাঁচ বছৰ ধরে বুলায় সেথানে সব নই হয়ে গেছে। তারা বলে ভোট দিতে যাব কি ? তারা দঢ ভাষায় বলেছে যে একদিন ভোট দিতে যাব দেদিন য়ে ক্ষতি হবে কে দেবে। তার থাতা কে দেবে? मिनिनीপुत्त काथि मङ्क्रमात्र कथा ১৯৬१ माल थिएक € तहत त्मथात्म किछ्हें कां इस नि। किछ् দিন আগে ত্রাণ মন্ত্রী মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আবেদন করা হয়েছিল মেদিনীপুরের কথা ঐ কাঁথি মহকুমার কথা বলে যে দেখন সেখানে গত পাচ বছর ধরে মামুষ থেতে পার নি। ৫ বছর পরপর বন্তার পর তাদের ঘর নেই, তার। দিনাফে এক মষ্টি অন্ন পায় না। ত্রাণমন্ত্রী বলেছিলেন এত অর্থ আমি দিতে পার্ছিন!। তাই মাননীয় সদস্তদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি সমর্থন কর্ছি যে অর্থ দিন। একথা বলেছিলাম যে T. R.-এর মাধ্যমে থাতা দেব। কিন্ধ আমতায় থেটে থেতে পারছে না। এই May মাদে কাজ হবে। এখন  ${f T.~R}$ -এর কাজ হওয়া দরকার, কিছে তারা তা পেল না। আমি শুধ T. R., G. R.-এর কথা বলছি না। আমি আর একটা relief-এর বিষয় দষ্টি আকর্ষণ করবো। আমি একটা কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার কাঁথি মহকুমায় বহু ছাত্র আছে। ্ কোন কোন অঞ্চল বন্ধা বিধ্বস্ত বলে দেখানে নাকি ৩ মাদের মাইনে ছাড় দেওয়া হল। সেথানে বহু ছাত্র form fill up করল, কিন্তু এখনও টাকা পাইনি। কাঁথি মহকুমার সমস্ত থানাকে বন্ধা বিধ্বক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করন। তাদের যদি টাকা দেওয়া হয় তাহলে ভালই হয়। তাদের থাজনা মকুব করলে ভালই হয়। আমি ৩ধ একটা কথা বলতে চাই যে আজ সত্যিকারের দেশের যে অবস্থা হয়েছে তাতে ত্রাণ ভাণ্ডার বাডাবার জন্ত মন্ত্রিমহাশয়কে অন্তরোধ করছি এবং অকপণ হতে যাতে এটা বাড়ানো যায় সেদিকে লক্ষ রাথবেন।

**জীদেলার বক্সঃ** মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য গঞ্চাধরবাব ১৯৪ নিয়মে T. R. G. R.-এর অপ্রার্থ্যতা সম্প্রকিত বিষয় আজ হাউদে আলোচনার জন্ম উত্থাপন করেছেন তারজন্ত আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচিছ। কেন না এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সময়োচিত হয়েছে। যাহোক, আপুনি জ্বানেন যে সুৰ্বনাশা বন্ধায় পশ্চিমবাংলায় ১৩টা জেলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে এবং ৭টা एक्ना जुद भारत मुद्दाधिक। जुडे वकाय विश्व करत वाल्नात अनुमाधात्व जक्तिक जारात कमन, অনাদিকে তাদের বাড়ী ঘর, গরুবাছর হারিয়ে আজ প্রায় তারা নিঃম্ব এবং বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে বিপর্যান্ত হয়ে পড়েছে। এটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে কাল আমাদের থালসম্মা বলেছেন এমন গ্রন্থা দাঙিয়েছে বদি ৮ আনাকে জি চাল দেওয়া যাম তাহলেও গ্রামবাংলার গ্রীব জনসাধারণের হা কেনার ক্ষমতা নেহ। মুলীরা এবং বিধানসভার সদস্তরা অভ্নান করতে পারেন কি অবতা হচ্ছে। বার্চোক এইয়ে T. R. দেওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত অপ্রচুর। T. R.-এর অংশ গ্রামবাংলার মারুষ দয়। চায় না, তার কাজ চায় এবং কাজ পেলে তারা খাল্য এব্য কিনতে পারে। সেজন্য বলব যে crash programme তাও ঠিক মত চালু হচ্ছে না। যেথানে জল নিকাশী দরকার, জল সেচ দরকার, রাস্পটে দরকার সেগুলিও ঠিকমত চালু করা হচ্ছে না। এর উপর আবার বিধিনিষেধ D. M.,S. D. O ,B D. O. তাই ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এটা একটা authority-কে দেওয়া দরকার মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া বাকুড়া জেলাকে হুভিক্ষ এলাকা বলে declare করা দরকার এবং জরুরী ভিত্তিক সমস্তার সমাধান করা দরকার। মুশিদাবাদ, পুরুলিয়া মেদিনীপুর এবং বাকুড়া জেলাকে ছভিক্ষ এলাকা বলে ডিক্লেয়ার করা দরকার এবং জি. আর, যা দেওয়া চয়েছে হাজারে ২ থেকে ৪ সেটা তারা পেয়েছে কিন। জানি না। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এটা অন্ততঃ পক্ষে ৪% করা উচিত। এই ত্রবস্থা থেকে যদি গ্রামের গরীব লোককে রক্ষা করতে হয় তাহলে আমি বলব আপনারা চোধ খুলুন এবং বিনয়ের সঙ্গে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে গ্রামবাংলাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এর অক বাড়াতে হবে জরুরী ভিত্তিক এই সমস্থার সমাধান করতে হবে। মুধ্যমন্ত্রী অন্ত্রপস্থিত থাকলেও এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমাকে বলার স্থযোগ দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। জয় হিল।

# **6-35**—6-45 p.m. **1**

শ্রীকালী নাথ মিশ্রেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক টি. আর. এবং জি. আরের অপর্য্যাপ্ততা সম্পর্কে যে প্রস্থাব নিয়ে এসেছেন তাকে সমর্থন করছি। বিশেষত আমি বাঁকুড়া জেলার কথা বলবো। এই বাঁকুড়ার বেশীরভাগ রান্ডাঘাট টি আরের মাধ্যমে হয় এবং রাস্তাঘাট গুধু কেন সব পুকুরই টি আরের মাধ্যমে কাটা হয়। কারণ এখানে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ, মেহনতী মানুষ বাস করে তাদের কর্মসংস্থান নেই। যে কয়েকদিন চাষ <mark>হয় তথন শুধু চাষই হয়। কা</mark>রণ সেটা চার পাঁচ মাস। তারপর এই সময় অধিবাসীরা অধাহারে এবং অনাহারে থাকেন। এইযে সরকারী পরিকল্পনা টি আরের কাজ চাষ্বাস উঠে যাবার পর আরম্ভ হবে। আমরা বলেছিলাম যে নির্বাচনের পর কাজ আরম্ভ হবে। আজ দিনকয়েক হল বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি ব্লকে হয়ত আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ব্লকে আরম্ভ হয় নি। এর আগে দেখেছি যে টি. আরের কাজ হতে, হতে বন্ধ হয়ে যায়। আমরা ডি. এম., এম. ডি. ও এবং বি. ডি. ওর কাছে গিয়ে বলি। তাঁরা বলেন আমাদের গম ফুরিয়ে গিয়েছে, টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। তারপর যথন আবার আপনাদের কাছে থবর আসে তথন আবার বর্ষা নেমে যায়, কাজ্ঞটা অসমাপ্ত থাকে। ফলে সরকারের যেমন ক্ষতি হয়, সাধারণ মান্নুযেরও তেমনি ক্ষতি হয়। এই যে ক্ষতি হয় এর কারণ গ্রামবাংলার দিকে নজর দেন না তাই নয়। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় গত **ুবা মে একটা বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন** যে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় থবা **হয়েছে** কিনা সেটার তদন্তের জক্ত অফিসিয়াল পাঠাচ্ছেন এবং তিনি বলেছেন নিজেও যাবেন। আমরা **তাঁকে স্বাগ**ত জানাবো। এ**দে** দেথে যাবেন যে বাঁকুডা জেলায় এখন ১১২ ডিগ্রি টেম্পারেচার। যেখানে মাক্সম বেলা ১০টার পর কাজ করতে পারেনা। কাজেই কাজ ৬টায় আরম্ভ হয়। আমরা দেখছি যে এখানে বেশিরভাগ ব্লকে কাজ হচ্ছে না। টি. আরের কাজ এখনই আরম্ভ করা দরকার। আমাদের বাকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার আমাদের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তিন পারসেন্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখছিলাম এখন পয়েণ্ট পাঁচ পারসেণ্ট করা হয়েছে। হাজারে পাঁচ জন পাবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন তাদের ক্যাটাগরী ভাগ করা আছে, অন্ধ খোঁড়া, কানা ইত্যাদি। তাছাড়া বাঁকুড়ায় কুঠরোগী তারা টি আরের কাজ করেন, রাস্তাঘাট তৈরী করেন, তাদের একটা কোটা আছে। কিন্তু জি আরের পরিমাণ সেখানে অত্যন্ত কম। সেটা অবিলম্থে তিন পারসেন্ট যেটা কোয়ালিশান মন্ত্রিসভা করেছিলেন সেটা করা উচিত। আগে দেখেছি পাঁচ পাক্ষেণ্ট ছিল, এমন কি সাত পারসেণ্ট পর্যন্ত দেখেছিলাম। আজকে বাঁকুডা জেলায় খাছ্ম নেই। তারজক্ত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মারফৎ মন্ত্রিমহাশয়কে বলচ্চি তিনি যেন বাঁকুড়ার কথা চিন্ধা করেন। যে কটা জেলা ভিত্তিক ওথানে পাঠিয়েছেন তাতে খুব সামান্তই অঞ্চলে কাজ হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ তাই আমি বলতে চাই যত শীঘ্র এই সব ব্লকে এবং জেলাশাকদের হাতে টাকা যায় এবং সেই টাকা দিয়ে যাতে কাজ আরম্ভ হয় এবং বর্ধার আগে কাজগুলি আরম্ভ হয়ে, পাতে শেষ হয়ে যায় তার ব্যবস্থা যেন হয়। আমাদের বাকুড়াতে অতি রুষ্টি এবং ঝড়ে যেসব ঘর-গু**লি নষ্ট হয়ে গেছে** তাতে কিছু কিছু লোক টাকা পেয়েছেন। কিন্তু বহু লোক এখনও হাউস বি*ৰ্*ভিং লোনের টাকা পান নি, তারা এথনও পর্যন্ত রাস্তাতে বা গাছের তলায় আছেন কিন্তু ব্র্যার সময়



তারা কোথার থাকবেন ? আর যাদের টাক। দেওরা হয়েছে কেউ বা হয়ত ২০ টাকা পেয়েছেন, কেউ বা হয়ত ১৫ টাকা পেয়েছেন। মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৫ টাকায় কি কারে। বাড়ী সারানো যায়, ১৫ টাকায় কি কেউ বাড়ী করতে পারে ? এই যে অবিচার, এই অবিচার অস্ততঃ আমি এই প্রগতিশীল মন্ত্রিসভার কাছে এই অন্তরোধ রাথছি যাতে তারা এটা বিচার করে দেখেন এবং এই যে হঃথ হর্দশাগ্রস্থ মান্ত্র তাদের হঃথহর্দশা দূর করার যেন চেন্তা করেন এইটুকু অন্তরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছি। জয় হিন্দ।

**শ্রীমানিকলাল বেশরা**ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য গ্রন্থার প্রামানিক ম**হাশর যে প্রস্তাব টি,** আর, এবং জি, আর, সম্বন্ধে রেথেছেন তাকে আমি অকণ্ঠ সমর্থন জানাচ্চি। এই টি, আর. এবং জি, আর, বিশেষতঃ দক্ষিণ বাকুড়া, পুকলিয়া জেলার ত্বস্তু জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্ষ এবং এটি তাদের কাছে একটা আশার্বাদম্বরূপ। কারণ, দক্ষিণ বাঁকডা এবং প্রুলিয়া জেলার যে ভৌগলিক অবস্থা দেটা ছোটনাগপুরের পর্যায়ে পড়ে। সেখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় এবং তাতে বছরে একটিমাত্র ফদল ফলে দেটা হচ্ছে আমন ধান। সেই কারণে বছরের অধিকাংশ সময় চৈত্র মাস থেকে স্কুক্র করে আয়াত মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থেটে থাওয়া মাসুষরা কোন কাজ পায় না। এই সময় গৃহস্ত ঘরের অবস্থাপন চার্যীরা মাটি কাটায় এবং এই মাটি কাটাবার স্প্রযোগ পায় বলে তারা এই সময় কিছু মাটি কাটিয়ে নেয়। আরু বেথানে ২।১০ বিঘা আথের চাষ হয়. আই, আর এইট জাতীয় ধানের চাষ হয় সেথানে ২০া২৫ জন কুলি মজুর শ্রেণীর লোক কাছ পায়, আর বাদবাকি দকলে ঐ গৃহস্ত চাধীর কাছ থেকে দাদন নেয় অথাৎ মজুরী অগ্রিম নেয়। কাজের মরশুমে তারা কাজ করে শোধ করে দেয়। এতে দেখা যায় কাজের চলতি মরশুমে তারা তাদের ন্থায়া মজুরী চাষীর কাছ থেকে আদায় করতে পারে না। আর যারা জন্ধ্রণতে বাস করে তারা বনের জঙ্গল পাতা বিক্রী করে কোনরকমে জীবন্যাপন করে। বলাবাছল্য এতে সরকারের বন-সম্পদের তারা প্রভত ক্ষতি করে। এই কারণে এই সমস্ত জায়গায় বছরে চৈত্র মাস থেকে আবাচ মাস পর্যন্ত তাদের টি, আর-এর মাধ্যমে বলুন প্রয়োজনীয় একটা সাময়িক প্রতিবিধান করা আবশুক। আর সামগ্রিকভাবে এর প্রতিবিধান করতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের উপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ যেসমন্ত জায়গায় রিভার লিপ ট বা স্থালো টিউবয়েল বদিয়ে দোফদলা চাষের আবাদ করা সম্ভবপর হবে, সেগুলিকে গুরুত দেওয়া অত্যন্ত দরকার। এর পর আমি টি. আর.-এর কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে ত্র'একটি কথা বলতে চাই।

### [6-45-6-55 p.m.]

টি, আর,-এর কাজে পে মান্তার, মোহরার, সদার আর জল সরবরাহক এই চার শ্রেণীর কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে কাজ হয়ে থাকে। তার মধ্যে সদার এবং জল সরবরাহক এই ত্'জন কুলি মজুর শ্রেণীতেই পড়ে, বাকী পে মান্তার এবং মোহরার এরা ত্'জন বও সাক্ষর করে তারা কাজের জার পান। এই পে মান্তার এবং মোহরার এরা দৈনন্দিন কাজের বিল বি, ডি, ও, সাহেবের অফিসে জমা দিয়ে টাকা নেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই টাকা পেতে তাদের অনেক বেগ পেতে হয় এবং বিলম্ব হয়। তার ফলে তারা অনেক সময় এই রিলিফের টাকা আত্মমাথ করেফেলে। আর পে মাস্টার এবং মোহরার সাধারণতঃ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হয় এবং অবস্থাপয় লোকদেরই দেওয়া হয় কারণ এদেরকে সিক্টিরিটির টাকা জমা দিতে হয়। আমার মনে হয় কোন শিক্ষিত বেকার যুবক, গরীব এই শ্রেণীর বেকার যুবকদেরকে এই কাজে নিয়োগ করলে ভাল হয়। নিয়ম আছে একজন মোহরারের অধীনে ৪০০ জন কুলি কাজ করে। এই ৪০০ জন কুলিকে ভোরে এসে স্লেপ নিতে হয়, নিয়ে কাজ স্ক্র করতে হয়। ৪০০ জনের অতিরিক্ত

কুলি এলে সেদিনকার মত তাদের ফেরত দেওয়া হয়, তারা কোন কাজ পায় না সেদিনের মত।
এই অস্থবিধা দূর করার জন্স এই ৪০০ জনের জায়গায় আরো বেনী লোক নিয়োগ করা দরকার
এবং সেক্ষেত্রে একজন মোহরারের বদলে ছইজন মোহরার নিয়োগ করা দরকার। ডিলারের
ক্ষেত্রেও গলদ দেখা যায়। কায়ণ ডিলার ভাড়া বাবদ এবং কমিশন বাবদ যে টাকা পান সেই
টাকায় তার ভাড়া পোষায় না। তার কারণ পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, নদী থাল নির্বিশেষে
সরকারের একই রেট ধার্য থাকে। সেই কারণে সময়ে ডিলার পাওয়া যায় না এবং ডিলারের
অভাবে অনেক অঞ্চলে কাজ হয় না। তারপর কাগজপত্র ইত্যাদি ব্যাপারে যে কনটিজেনসিতে
ধরচ হয় দেটাত ডিলারকে পকেট থেকে দেতে হয়। তারপর মোরাণ, পাথর, চাতাল সিনেন্ট
ইত্যাদি কাজে টাকা ধরচ হয় কিন্তু এই টাকাটা দেরি জনসাধারণ পায় না। যায়া অবস্থাপয়
লোক তাদের হাতে এই টাকাটা যায়। বিশেষ করে সিনেন্ট পাথর যেগুলি চাঁতালের কাজে
ব্যবহৃত হয় দেটা সিল্ট তহবিল থেকে দেওয়া উচিত যেটা রিলিফের থেকে দেওয়া হয়। কাজেই
এই সমস্ত জিনিসগুলির একটু পরিবর্তন করা দরকার যাতে দরি জনসাধারণ এর হারা উপকৃত
হয়। আমি এই বলে এই প্রসাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্রবা শেষ করছি।

শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্ত এথানে উল্লেখ করেছেন সেটা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আমারা অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে হতাশার চিহ্ন দেখতে পাছি। কারণ এর আগে বিভিন্ন মেনশন কেসে, কলিং এাটেনশনে আমবা মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম কিন্তু তার কোন হুরাহা হয় নি। আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার গুরুত্ব যদি বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয় দেন এবং এটাকে যদি তিনি সহাদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করেন তবেই এই আলোচনার গুরুত্বও যে প্রয়োজনীয়তা সেটা পরে কার্যে পর্যবশিত হবে।

আমাদের আলোচনার সার্থক রূপদান দেবেন দেবেন এটা আমি আশা করব। এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি জানাতে চাই যে নিবাচনের প্রাক্তালে আমরা বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় এই বক্তব্য রেথেছিলাম যে আমরা গান্ধীজীর আদর্শে গ্রামের সর্বান্ধীন উন্নতি করব। কিছু আজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই বক্তব্য এবং প্রতিশ্রুতি ব্যর্গতায় পর্যাবসিত হতে চলেছে। আমাদের যে সরকার, আমরা গ্রাম বাংলা থেকে যারা এসেছি তাদের বক্তব্য বা কথার প্রতি কোনরকম গুরুত্বই দিচ্ছেন না। হতাশায় তাই অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পডেছি। আজকে যে আলোচনা করছি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং এরজন্ত বিহিত ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করবেন। আপনি স্থার, জানেন এই বিধানসভায় আমরা বিভিন্ন যে বিল নিয়ে আলোচনা করি তার মাধ্যমে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে শহর উন্নয়নের জন্ত কোটি কোটি টাকার প্রকল্প করা হচ্ছে কিন্তু গ্রামের যে সমস্তাগুলি আছে যেগুলি আশু সমস্তা যার স্মাধান এক্ষুণি করা উচিত তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত হয় নি। আজকে গঙ্গাধর প্রামাণিক মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব সহদয়তার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই এবং বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাতে তিনি আমাদের স্থারে স্থার মিলিয়ে আমাদের বক্তব্য কার্যে রূপদান করেন। আপনি স্থার, জানেন গত নির্বাচনে আমি বিভিন্ন এক্লাকায় গিয়ে দেখেছি বিশেষ করে ২৪-পুরুগণা জেলায় ৫০টি কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের শতকরা প্রীট গ্রামের রাস্তা-ঘাট বিগত বর্ষায় থারাপ হয়ে গেছে। সেইসব মেরামত সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে এই কথা বলে এদেছি যে আমরাটি আরের মাধ্যমে রাস্তা-ঘাট তৈরী করে দেব। আজকে দেখা যাচ্ছে ৫০টি কেন্দ্রের জন্ম ২৪-পরগণা জেলায় স্থাংসন হয়েছে

৯ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ১০।১২ হাজার টাকার কাজ হবে। আমি আশেপাশের বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে যা দেখেছি তাতে নানতম পক্ষে সেই সব কেন্দ্রে ৩০ থেকে ২৫ টি টি আর স্কীম চালু করা উচিত ডি. এম, অফিসে বলেছি স্পেশাল ব্যবস্থায় এটি টি. আর. স্কীম চালু করতে হবে। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে করে টি. আর. স্কীম আরো বেশী করে চালু করেন এবং গ্রামবাংলার লোকদের কাজ দান-এর মাধ্যমে ক্জি-রোজগার এবং আনন্দ সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। এই বক্তব্য রেথে আমি আমার কথা শেষ করছি।

শ্রীভবানী প্রসাদ সিংহ রায়ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্ত শ্রীগদাধর প্রামাণিক মহাশয়কে ধয়্যবাদ যে আজকে যথন আমরা এই শাততাপনিয়য়ীত কক্ষে বনে আছি সি. এম. ডি. এ ইত্যাদি নিয়ে গুব ভাবছি এবং কি কবে শিল্প এলাকায় নানা সমস্তার সমাধান করা য়য় এই সব কথা ভাবছি ঠিক সেই সময় একটা গুরুতর প্রস্তাব এখানে রেথেছেন। যদিও খুব লচ্জার কথা য়ে আমাদের দেশের এক কোটি লোকের উপর জি. আরের উপর নির্ভর করতে হয় এটা একটা স্কৃত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে পুব লচ্জার কথা। তার্যে অবহা চলেছে আমরা যেভাবে গ্রামবাংলার মায়্র আজকে অধাহারে উপবাসে এবং অধাসনে রয়েছি তার পরিপ্রেক্তিত এই জি. আর. প্রভৃতি প্রকল্পর কথা প্রতিটি ক্ষেত্রে রিলিফ ম্যায়য়েলে য়া আছে সেই ক্যাটিগরীকে বদল করে।

[ 6-55—7-05 p.m. ]

যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সরকার গ্রামের ক্ষেত মজুরদের জন্ম, ভূমিহীন কৃষকদের জন্ম বিকল্প ব্যবস্থা। গ্রহণ করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যস্ত দায় দায়িত্ব নিতে হবে এবং এই জন্ম বিলিফ ম্যাস্থ্যলের পরিবর্তন করা দরকার। ১৮ রছর ধরে ইউনিয়ন বোড এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক 🕨 আছে। আমি জানি কিভাবে রিলিফ দেওয়াহয় এবং রিলিফ ম্যাক্সয়েলে কি লেখা অক্চে। কাজেই গোটা রিলিফ মাালয়েলটাকে বাতিল করে দেওয়া উচিত। গ্রামের মাল্সদের ভিক্লা দেবার জন্ম যে নিয়ম এই বিশিক্ষ ম্যান্ময়েলে আছে তার পরিবর্তনের বিশেষ দরকার আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মি। আপনি নিশ্মই জানেন যে জি. আরু যাদের দেওয়া হয় সেই ব্যক্তি গাসে ৪ টাকা পান, মালে কিখা টাকায়। এমন পরিবার আছে যে ঐ একটি মাস্টবের উপর নির্ভর করে ঐ পরিবারটি। সেখানে জি. আরু যেভাবে বন্টন করা হয়, যেভাবে তালিকা তৈরী করা হয় তাতে সেই পরিবারের মধ্যে ৪ টাকার উপর নির্ভর করে কিছতেই চলতে পারে না। স্মতরাং এই পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। অক্তদিকে আমি টেই রিলিফের কথা বলব। টেই রিলিফ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে দেখচি সরকার প্রত্যেক বছর যে সময়-এ টেষ্ট রিলিফের প্রকলগুলি অফুমোদন করেন সেই সময় বর্ষা আসতে ১ মাস কি দেও মাস দেৱী থাকে। এবং হিসাব নিলে দেখা যাবে প্রতিটি **জেলায় টেই রিলিফের জন্**য যে টাকা বরাদ করা হয় বর্গা এসে যাবার জন্য এই টাক। থরচ হয় না। এ বছর কি হবে জানি না, তবে এই রকম অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ঐ রিলিফ ম্যান্থয়েল এবং প্রশাসন যক্তের যে মারপ্যাচ তার মধ্যে টেই রিলিফ দেওয়া যেভাবে চলে তাতে ঘূর্নীতি থাকার যথেই অবকাশ আছে। একটি উদাহরণ আপনার মাধ্যমে রাথছি রিলিফ ম্যান্থয়েল দম্বন্ধে। মন প্রতি গমের জন্য ৮ আনা প্রসা ধার্য্য আছে যারা হোলসেলার, ডিলার, রিটেলের তাদের জন্ম এবং এম. আর, ডিলার এবং জি, আর, ডিলারদের যেখান থেকে মাল নিয়ে আসতে হয় মন প্রতি তাদের যে প্রদা দেওরা হয় তাতে তাদের চরি না করে উপায় থাকে না। এই ধরণের ঘটনা চারিদিকে চলছে। আমি এটা সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

অক্তদিকে টেই রিলিফের মজুর্রীর হার সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৬৭ সালে মিনিমাম ওয়েজেস এটাই যেটা হয়েছিল তাতে ঠিক হয়েছিল যে ৩ টাকা করে দেওরা হবে। কিন্তু প্রামের সেই ছর্গত মাহ্রুষরা এই টেই রিলিফের কাজে কম প্রসা বা কম প্রসার মাল পাবে কেন, সেটা আমরা ব্রুতে পারছি না। আজকে ৫ বছরে যেথানে মূল্যমানের রুদ্ধি ঘটছে দেখানে এই রকম ঘটনা ঘটবে কেন? সবশেষে যেকথা বলছি সেটা হছে টেই রিলিফ কি কেয়ার-এর মাধ্যমে চলবে? সেই কেয়ারের চরিত্র আমরা ভালভাবে জানি। আমরা প্রগতিশীলতার কথা বলি, আমরা নানা রকম পুঁজিবাদী ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলছি, অথচ সেইখানে এই কেয়ার টেই রিলিফের কাজে বাধা স্পষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, এর পিছনে তাদের বড়যক্ষ আছে। কেয়ারের যারা কর্তৃপক্ষ তারা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে, আমাদেরও বিরুদ্ধে। তাদের নিম্নে আছকে টেই রিলিফের কাজ করা হছে। আমাদের গ্রামের ছর্গত মাহুষদের থাবার আজকে পৌছে দেওয়া হছেছ না। সেই জন্ম আমার দাবী যে এই রিলিফ ম্যান্নয়েল পরিবর্তন করা হোক, এটাকে গণতান্ত্রিক করা হোক এবং এই গরীব মাহুষ যার। গ্রামে বাস করে তাদের জীবন ধারণের উপযোগী করে একে গড়ে তোলা হোক।

শ্রীমহবুল হক: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্থ গঙ্গাধর প্রামাণিক মহাশয় আজ আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এথানে এনেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। কারণ এককণ ধরে যে আলোচনা চললো নিশ্চয়ই আপনি অস্বাকার করবেন না সত্যি আজকে গ্রাম বাংলার মাহুষের অবস্থা চরমে গাঁড়িয়েছে পেটের দায়ে। আজকে যথন মাহুষ তাই থেতে পাছে না, অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। অনেক সময় এই দোষ ঢাকবার জন্ম মিথ্যার আশ্রেয় নেওয়া হছে। আমরা এও জানি ঝগড়াঝাটি অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই আত্মহত্যার মূলে আছে অভাব-অনটন। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সধ্যে ঝগড়া হছে। স্বামী-স্ত্রীকন্যাপুত্রদের থেতে দিতে পারছে না; স্বামীর হয়ত কাজ নাই, ছেলেপেলে না থেয়ে আছে। তারা থেতে চাছে তারা থেতে দিতে পারছে না। শেষে আত্মহত্যা করছে। এইরকম নানাকারণ এর মধ্যে জড়িয়ে আছে আমরা জানি। তবু প্রশ্ন জাগে কেন এরকম হয়েছে? ভয়ংকর বন্যার ফলে গ্রামের অবস্থা দাড়িয়েছে শোচনীয়, বাড়ীঘর নাই, খাবার নাই, ফসল নাই। তারপর আবার বন্ধার পরে আসলো থরা। সেখানে মাহুষের পানীয় জল নাই, বৃষ্টির জল নাই, মাহুষ জমিতে ফসল ফলাতে পারছে না। ফসল ফলাতে পারলে কিছু মাহুষ কাজ পেত, মজুরী পেত এবং তার জালা সংসার প্রতিপালন করতে পারতো। তার মধ্যে আবার সাইক্রোন হয়েছে। মাহুষ বাঁচে কি করে!

আমি মালদহের একজন প্রতিনিধি, সেথানে আম হয়। কথার বলে ভগবানের মার সেথানে এবার আম হয় নাই। আমের জন্ত মারুষ কৃতি বা টুকরী বুনে মজুরী পেত—সে পথও আজ বন্ধ। আজকে একথা কেউ আর অস্বীকার করতে পারছেন না যে গ্রাম বাংলার মারুষ আজ কলাহারে, অর্ধাহারে রয়েছে। যেভাবে T. R., ও G. R. দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তা অতি নগণ্য। আমরা জানি আমাদের টাকার অভাব—আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা টাকার জন্ত বিদেশে যান, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরাও যান দিল্লীতে টাকার জন্ত। আজকে হাউস বন্ধ হতে চলেছে। আমরা দেশে ফিরে যাব কি নিয়ে? ফিরে গিয়ে আমাদের পিঠের চামড়া বাঁচাতে পারবো? তাই আমি বলি প্রতি অঞ্চলে থাডাশন্তের কিছু ইক রাথা উচিত লোকে না থেয়ে মারা না যায়। কিষিও আণ বিভাগ যৌথভাবে থাল-বিল কেটে সংস্কার করলে ক্ষরির অনেক উন্নতি হতে পারে এবং সাধারণ মারুষও থেয়ে-পরে বাঁচতে পারে।

এই বলে আমি আপনাকে ধন্তবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

প্রালটাদ মুলমালী: মাননীর উপাধাক মহাশয়, আজকে যে জি-আর ও টি-আর উপর আলোচনা চলছে আমি আপনার মাধ্যমে সেই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা দীর্বদিন ধরে একই অবস্থা দেখছি এখানে। আমরা মাননীয় সদস্তরা এবং মাননীয় মন্ত্রীরা ধূব সদিছে। নিয়ে দেশের মাত্রয়ের জল্ঞ কাজ করার পক্ষে মত প্রকাশ করছি। কিন্তু একটা জিনিব আজকে আমাদের জানা দরকার। সে জিনিব হচ্ছে যে গত ৩।৪ বছর এর যে ভাঙ্গাপড়া রাজনীতির ফলে সরকারী আমলাতন্ত্রের অফিসাররা আজকে বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের গোটাভূকে; মধ্যে থেকে আজকে যেসমস্ত কাজ অতি সম্বর হওয়া প্রয়োজন,সেই কাজে তাঁরা বাধা স্টি করছেন। [7-05—7-15 p.m.]

২বা তারিখে বি, ডি, ও, সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেই ময়রেশ্বর কেল্রের বীরভূম জেলার, সেথানকার ১নং এবং ২নং রুকের বি, ডি, ও, সাচেবের কাছে আমাদের এলাকার বত রাস্তার টেট রিলিফের জন্য দর্থান্ত গিয়েছে, সেই ল্লেখান্ত বি. ডি. ও, অফিসে প্রায় ১২।২০ দিন জমা আছে. কিন্তু বি. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে আলোচন। করে দেখেছিলাম, তারা যেগব স্কীম পাচিয়েছেন, সেগুলি এখনও ফিরে আসেনি, এস. ডি, ও, বা ডি, এম,-এর কাছ থেকে। ফিরে এলে তারা সেই কাজ শুরু করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা যেসব মাননীয় সদস্যরা এই দেশকে নতুনভাবে গডার কথা বলছি এবং দেশের এই তুরবস্থার পরিবর্তন চাইছি, দেখানে সমস্ত সদস্ত এবং মিল্লিমগাশ্যদের কাচে আমার অন্তরোধ যে এখন থেকে সমস্ত সরকারী বিভাগের অফিসে, যথন যেগান থেকে যে দরধান্ত পাবে, তথন সেধানকার সেই কাজ এক সপ্তাতের মধ্যে যাতে কার্যকরী হয়, এবং যে দর্থাত আসবে সেটাকে মঞ্জর করা হবে কি হবে না সেটাও জানিয়ে দেবার নিদেশ এই মন্ত্রীমগুলী থেকে দেওরা ্রাক। তানাহলে আমাদের এই হরবতা কাটতে পারে না। গতবারে এই হাউসে আমিরা **≱বলেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের** যে টাকা আমরা পাচ্ছি তার দারা ১৪ জন করে বেকার শিক্ষিত ছেলে প্রত্যেক রকে চাকুরী পাবে। অগচ সেই ক্যাস প্রোগ্রামের পর থেকে প্রত্যেকটা রকের জন্ম প্রত্যেকটা জেলায় টাকা জমে আছে, আজও পর্যন্ত সেই ক্যাস প্রোগ্রামের কাজ শুরু হয়ন। ১৪টা চেলে কাজ করবে—আর বি, এ এম, এ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা ছেলেরা দেখানে দর্থান্ত করছে, তারা বলছে, "আমরা মাটি কটিব এ কাজ্ই আমরা করব বেকার হয়ে থাকব না' কিছ্ক সেথানে দর্থান্ড করা সত্ত্বেও আজকে তারা মাটি কাটার কাজও পাচ্ছেনা। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি বলব এই রিলিফের কাজে ট্রেট রিলিফের কাজে আর দেরী না করে ধাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে, এই মাটি কাটার কাজ যাতে তাডাতাডি আর্থ হতে পারে তার 🚌 আমানি আপনার মাধ্যমে রিলিফ্মস্ত্রী মহাশ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ছাড়া আমার ৰিতীয় কথা আমাদের একজন বন্ধু বললেন যে আমাদের দেশের এক কোটি মাজ্যকে জি, আর, দেওয়া হয়, এক কোটি মাছ্যকে জি, আর, দেওয়া মানে কিছুই দেওয়া হয় না। যে জি, আর. দেওরা হর সেই জি, আর, আমাদের দেশের যারা কানা থোঁড়া, অন্ধ, বিধবা যার কেউ নেই— যাকে দেখবার কেউ নেই এই রকম লোক ভদু সিড়ল, তপনীলি প্রত্যেক ঘরেই আছে, এরা সকলে পাল্প না। কারণ আমাদের সরকারের যে নীতি, সেই নীতিতে হাজারের মধ্যে ২ জন লোক জি, আর, পাবে। আর এই তৃইটি লোক জি, আর, পেলেই সমস্তার সমাধান হতে পারে না। আমি মোটামুটি বা হিদাব করে দেখেছি তাতে কম করে ১০০ জনে দশ জনকে সাহায্য দিতে হবে, জা:না হলে ঐ সব হঃত্ব অসহার লোকদের কোন বকমেই বাঁচান বায় না। আমি দাবী করছি আয়ন্তঃ পক্ষে শতকরাদশ জনকে ভি, আবি, দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। মাননীয় উপাধ্যক মহাশর, আমাকে আর এক মিনিট সময় দেবেন আমি আর একটা কথা বলব।

আৰি আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে বলতে চাই। আজকে আমরা এখানে ঠাণ্ডা হরে

বসে আছি। আমরা বুঝতে পারছি, এখানকার অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে গ্রামবাংলায় ভরঙ্কর থরা ফুরু হয়েছে। এই থরাতে কৃষকরা মাঠে ঘাঠে কাল্ল করে যথন গ্রামে ফিরে আসে তথন তারা একটু ঠাণ্ডা জল থেতে পারেনা। কারণ আজকে গ্রামে গ্রামে যেসমন্ত সরকারী টিউবওয়েল আছে সেই টিউবওয়েলগুলি সমন্ত নই হয়ে পড়েছে। সেদিন মাননীয় সাভার সাহেব বললেন যে অনতিবিলম্বে এই টিউবওয়েলগুলি সারান হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। যথন গ্রামে যাই তথন গ্রামের মান্ত্র্য এইরকম প্রশ্ন করছে। আমি আপনার মাধ্যমে যাতে এই টিউবওয়েলগুলির অনতিবিলম্বে মেরামত করা হয় তারজন্ত যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করার জন্ত অন্তরোধ জানাচিছ।

ভাঃ জয়নাল আপ্ৰেদিন: মাননীয অধাক্ষ মহাশ্য, আজকে যে বিষয়ের উপর এখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা অতাক গুরুত্বপূর্ণ এবং এমনই গুরুত্বপূর্ণ আপনার হাউদে আমরা এমনই মনোযোগ দিয়েছি যে হাউদের কোরাম প্রায় ফল করে এইরকম অবস্থা হয়ে প্রেছে, এই আমাদেব গুরুত্ব দেওয়ার নমুনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আমাদের মল সমস্তা হচ্ছে ৮ দারিজের সমস্তা। ফুল সমস্তাহচ্ছে সহায় সম্বলের সমস্তা। মল সমস্তাহচ্ছে কর্মসংস্থানের সমস্তা। 🕻 সরকার সচেতন এবং আপনি দেখেছেন যে আমরা অন্যান্য বছরের তুলনায় এই সময়ে যে পরিমাণ অপ এই বিশিষ মেজারে বায় হয তার পেকে অনেক গুণ বাডিয়ে দিয়েছি এবং সেই সংখ্যা আমাদের মাননীয় রিলিফ মন্ত্রী দেবেন। শুধু তাই নয আপনি জ্ঞানেন যে ভারত সরকারেব পরিকল্পনায় প্রতি ব্লকে একশত জন করে মান্থধের যাতে কর্মসংস্থান হয়, অফত করে ১০ মাস এবং কোন পরিবার থেকে যেন ২জন না যায় এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য কর। হয়। কোন পরিবারের থেকে যেন আনরিপ্রেজেনটেড না থাকে সেদিকে সরকার যথেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং গ্রামীন ক্র্যাস প্রোগ্রাম—যে ক্র্যাস প্রোগ্রামের মাণ্যমে এই যে অস্বাভাবিক অবস্থা, এই অসহ ӎ অবস্তা, এর প্রতিকারের চেষ্টা চলছে। 😁 টুটি আর জি আর দিয়ে এই সমস্তার সমাধান কর্ম যাবে না। আমাদের উভোগ নিতে হবে স্থানীয় কর্মসংস্থানের এবং গ্রামীন যে বেকার রয়েছে ষেষ্ট বেকারত্ব হর করার জনা সম্পদ সৃষ্টি করার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনাব বারি সাহেব এথানে নেই,তিনি বলে গেলেন যে মন্ত্রীমণ্ডলীর কর্ণকুহরে একথা **প্রবেশ করছে না।** এটা একটা সভিযোগ বলে আমরামনে করি। আমরামনে করি যে **গ্রাম বাংলায় যে অবস্থা আজিকে লাড়িয়েছে, এই অবস্থা আজকে ৪**।৫ বছর আগে যে অনি<del>শ্চ</del>য়তা, রাজনৈতিক হিংসাত্তক কার্যকলাপ-এর জন্য আমাদের অগ্রগতি বাহত হয়েছে এবং এই সমস্ক কারণের যোগফল আজকে গ্রাম বাংলায় প্রতিফলিত হয়েছে। যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো সেই অরাজক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ছিলো। যে প্লাণ্ড ওয়েতে অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিলো দবগুলি একদকে ব্যাহত হওয়ার ফলে, শিল্পে সম্প্রদারণ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে আমি যে দপ্তরের দায়িতে আছি—কুটিরশিল্প, গ্রামীন এবং খাল এবং ভিলেজ ইনডাসট্টিজ বোর্ড-এর মাধামে 🗡 যে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ছিলো সবগুলি এমন জায়গায় এসে দাডালো, কালকে আমি এই হাউদে এর উত্তর দিয়েছি ৷ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্র, আমরা ইনডাট্রিজ ডেভলপ করতে গেলাম না, একদিনে ৬৫টা চেক কেটে ৬।। লক্ষ টাকার বাড়ী কিনে বসলাম। যে থাদীর মাধ্যমে গ্রামীন মাক্তব, অসহায় মাক্তব, কর্মহীন মাজবের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিলো ছোট ছোট শিল্প, কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সেই অবস্থাও আজ থেকে ৪। বছর—১৯৬৭ সালের পর আমি সুপট্তায় বলতে চাই ৰে পশ্চিমবাংশায় যে অস্বাভাবিক, অনিশ্চয়তা এবং হিংমতা চলেছে এর ফলে একটা অসহায় **श्रिवञ्चा (मधा मिरत्ररह)।** 

[7-15-7-25 p.m.]

স্বামি শুধু এটুকু বলতে চাই যে বিশ্বনাথবাৰু এটা জ্বানেন। ( 🕮 বিশ্বনাথ মুথার্জি) ওতে চিড়ে



ভিন্তব না, টাকা চাই) He has contributed a lot towards the development of the present helpless condition in the rural areas of West Bengal. I think, my friend, Mr. Biswanath Mukherjee will agree with me.

। **জীবিশ্বনাথ মূখার্জিঃ** আমায় বলতে দিতে হবে, এটাটাক কবলে চলবে না।) কি করে সমস্তার মোকাবিলা করতে হয় সেটা আমরা জানি এবং মোকাবিলা করবার মত হিম্মত আমাদের আছে। আমরাযে প্রতিশতি দিয়েছি, দেই প্রতিশতি আমরা রাখবো। কিন্তু আজকে বিশ্বনাথবাব তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবেন না। গ্রামবাংলায় কর্মসংস্থানের যে প্রস্তাব চিল তাকে অসহায় করে দেবার জন্ম, সেই অগ্রগতিকে পিছিয়ে দেবার জন্ম, বিগত ৪।৫ বছরের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দেই সময়কার ফণ্টের নেতারাই দায়ী এবং ভারত সরকার এর ক্র্যাস পোগ্রামে ঐ সময়ে আমাদের যে রি'লফ মেজার হয়েছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আম্ব এই সমস্থার মোকাবিলা করবো এবং করছি, আমরা এবিষয়ে সচেতন আছি এবং এই ব্যবস্থার প্রতি কিন্তু মাননীয় বিশ্বনাথবার তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। এখানে মাননীয় সদস্তরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বতুবা রেখেডেন এবং যে ৩∙ জন স্পীকার পার্টিসিপেট করেছেন এবং যে constructive suggestion in the context of West Bengal's Budgetary Position as a whole, financial resources as a whole সেদিক দিয়ে এটা গঠনমলক। আমরা দেখাছি একদিকে ইণ্ডাসটিয়্যাল ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে অন্তাদিকে গ্রামীন কর্মসংস্থানের উন্নয়ন হচ্ছে এবং আর অক্সদিকে দেউ কি গভর্ণেকের প্রদত্ত অংগ ক্রাস প্রোগ্রাম রক ওয়াইজ চালু করে বিভিন্ন উরয়নমূলক কাজগুলি আমরা হার করেছি। আপনি জানেন বকানিয়ন্ত্রণের জন্ম, খালের জন্ম, এতিকালচার, ইরিগেসনের জনা বিভিন্ন প্রকল্ল গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ চালু করা হয়েছে। এতে অধিকতর লোকের কর্মসংস্থান করে আজকের এই ভযাবহু সমস্যার সমাধান করতে আমর। 👞 অএনী হয়েছি। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মাজুয়েব সহায়ত। এবং এই হাউদের মাননায় সদস্তদের সহযোগিতায় এই সরকার সমস্তার মোকাবিলা করতে পারবেন এবং এই আশহা এক একজন যে প্রকাশ করেছেন সেই আশক্ষার কারণ থাকলে আশা করি আমরা সেগুলি কাটিযে উঠতে পারব এবং গ্রামবাংলার মাজ্য আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা নিয়ে দাঁভিয়েছে সেই প্রত্যাশাকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না, দেব না।

শীসরোজ রায়ঃ স্থার, একটি প্রশ্ন জালোচনাব ভিতর পেকে উঠলবলে আমি বলচি
সেটার যদি জবাব আপনি দেন তাহলে ভাল হয়। প্রত্যেকবারে দেখা যাছে গত ৩।৪ বছরে যে
ঘটনা ঘটেছে তারাই জন্য আজকে এই সক্ষট এবং সেটাই তার একমাত্র কারণ বলছেন। তাহলে
কি ৩।৪ বছর আগে বাংলাদেশে রাম রাজহ পৃষ্টি হযেছিল আপনাদের দ্বাবা ? এই যুক্তি দেখিয়ে
ঘদি রিলিফের টাকা না দেন তাহলে এই কথায় কোন কাজ হবে না। কাজেই এদিকে গুরুত্ব
দিয়ে গ্রামবাংলার দিকে আগে নজর দিন, ঐ কাকি দিয়ে বেশাদিন কিছা চলবে না, সেটা সম্পকে
এখনই ভাঁশিয়ার হওয়া উচিত।

Mr. Deputy Speaker: I hope the Minister will give a proper reply

শ্রীবিশ্বনাথ মুথার্জীঃ নিং ডেপুটি স্পাকার, আর মানি মাপনার অন্থাতি নিয়ে একটি পার্সোন্যাল এক্স্প্রান্সোন দিতে চাই। এথানকার বেনারভাগ বক্তব্যই কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলেছেন এবং মাত্র ওজন আমাদের পক্ষ থেকে বলেছেন। তারা সকলেই একটা কথা বলছেন যে আমাদের গ্রামের গরীব মান্ত্রদের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাড়িয়েছে। কেন না, গ্রামে কাজ কর্ম নেই, টাকা পরসা নেই, থরা চলছে, চাষবাসের কাজ বেনা নাই এবং যারা অন্ধ থঞ্জ লোক ভারা খুব ছয়্ম অবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং যারা বেকার লোক তারা খুব দ্রবস্থার মধ্যে পড়েছেন। ভার জবাবে জয়নাল আবেদিন সাকেব মন্ত্রিমহালয় যা বললেন তাতে আমি খুব ছঃখ প্রেছি।

কারণ স্বসময় যদি এই অভাবের কথা, অস্কৃবিধার কথা বলা হয়, তার মানে শেই যুক্তফ্রণ্ট স্রকার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছেন।

আমি বলছি ১৯৬৭ সালে বথন তুর্ভিক্ষ হয় বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় প্রকুল্ল সেনের আমলে ধরা হয়েছিল, আর তুর্ভিক্ষ এসে পড়লো প্রথম যুক্তফ্রণ্টের সময়। আমরা ১০ কোটি টাকা রিলিফ. ট্টে বিলিফ দিয়ে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মাতৃষ্কে বাঁচিয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার বললেন যে তাদের অফিসারদের অসমতি নিয়ে স্ক্রীম দেওর। হয় নি অতএব এক প্রসাও দেব না। এক প্রসাও কেন্দ্রীয সুরুকার দিলেন না। দিল্লী থেকে অফিসাররা এসে স্বীম অন্তমোদন করবেন, আর অনাহারে লোকগুলি মরছে, ভূমি পশ্চিম্বঙ্গ সরকার তাকে থেতে দিতে পার্বে না, আমরা বললাম না, এদের থেতে দেবার দায়িত্ব আমাদের সর্গাগ্রে, তোমার একটা পেটি অফিসার কি বলছে না বলছে তার উপরে হোল ক্যাবিনেট উইল নট ষ্টাও অন ভাট। আমরা দিলাম এবং তার ফলে আমাদের টাকাব ঘাটতি পড়ে গেল অক্সান্স দিক থেকে। টাকা আমাদের নিশ্চয় ঘাটতি পড়েছে কিন্তু সব দল ইন-ক্লু ডিং কংগ্রেস আমাকে বলেছেন বাকুড়া, পুরুলিয়ায়—এই জিনিষ্টা আমর। সর্বদলীয় কমিটি করে 🖰 এবং তারমধ্যে কংগ্রেসকে নিয়ে করেছি, এই যে রিলিফ দিয়েছেন এবং তা যে গ্রামে পৌছেছে, তা 투 না হলে কত লোক যে মারা যেত তার ইয়ভা নেহ। তারপরে ১৯৬৯ সালে সি. পি. আই. এর গাঁ সাহেব রিলিফ মিনিটার ছিলেন। বক্তা হল মালদতে। আমি মালদহের এম, এল, এ. দের কাছে জানতে চাই যে তার পূর্বে অথবা পরে রিলিফের জন্ম এত চেই। বে-সরকারী বা সরকারী— বে-সরকারীকে সরকারী সাহায্য, সরকারীকে বে-সরকারী সাহায্য, কিছুই ্য হয়নি তা নয়, কিন্তু এরকম চেষ্টা হয়েছিল কিনা? রিলিফের এই যে প্রয়োজন এটা পূর্ব কালেও—১২.৫ পারদেন্ট ডাঃ রায়ের আমলে, প্রফুল্ল সেনের সময় এরকম এক এক সময় রিলিফ দিতে হয়েছে এবং দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে জানি কারণ আমি মাঠে গাটে পুরি, চাধীদের মধ্যে কাজ করি, তাদের মধ্যে থাকি, আমি জানি রিলিফ এরকম দিতে হয়েছে। সেজন্ত বর্থন প্রশ্নের উত্তরের সময় মাননীয় 😓 মস্ক্রিমহাশয় বলছিলেন যে হাজারে ৫ জন, আমি বলছিলাম হাজারে ৫ জন হলে শতকরা কত হয়। সমস্ত সদস্ত সেটা লক্ষ্য করেছেন। আপনাদের কাছে সকলে মিলে দৃষ্টিটা কি আকর্ষণ কর ছয়েছে ? দৃষ্টিটা এই আকর্ষণ করা হতে যে অতি নগণ্য, অতি যৎকিঞ্চিত, কিছুই নয় এটা। আমি গভণীর ডায়াস সাহেবকে মুখে বলেছি, চিঠি লিখে বলেছি যে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় প্রামের গরীর মাত্রমরা আপনার শাসন পছল করছেন না, যদিও আপনার যোগ্যতার থব প্রশংস। হচ্চে। তিনি বলেছিলেন, কেন? আমি বলেছিলাম এইজন্ম যে এত কম রিলিফ, এত কম ষ্টেট রিলিফ অতীতে কথনও হয় নি। আমি ফিগার টেনে টেনে সমস্ত বার করে প্রমাণ করে দেব। কাজেই আমি আপনাদের বলছি সেই জের আজকে আপনারাটানছেন। আমি আপনাদের দোষ দিচ্ছি না, আমি বলছি, সব সময় দোষ অতের ঘাড়ে চাপিয়ে অজুহাত দেবেন গভর্ণব্লের শাসনের সময় সবচেয়ে কম রিলিফ, সবচেযে কম ষ্টেট রিলিফ দেওয়া হয়েছে অতীতের তলনায়, কোন দংকটের সময়, কোন ডিষ্ট্রেদের সময় এত কম হয়নি। সেই জেরটা আপনারা টানছেন। আপনারা জনপ্রিয় গভর্গমেন্ট, আপনাদের কাছে আমরা সমস্ত দল মিলে একধা বলতে চাইছি যে এটা এত কম, এত নগণ্য যে যেটা বলবার নয় এবং আপনারা দয়া করে এটা বাড়ান। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আহ্নন, নিজেরা ব্যবস্থা যদি কিছু कद्राक शादान रागाए कक्रन, राहेरद्र त्थरक या शादान निरात्र आञ्चन এवः य ভाবেह हाक আল্লকের তুর্গত মাত্মগুলিকে বাঁচাবার জন্ম আপনারা সাহায্য করুন। কোন অজুহাত দেবেন ন্ধুবে বুক্তজ্বটের আমলে কি হোত, তার আগে প্রফুল বাবুর আমলে কি হে,তি, তার আগে জা: রারের আমলে কি ছোত। এখন আপনাদের আমলে যে অবস্থা হরেছে সেটা বিবেচনা করে 🌿 তার প্রতিকারের চেষ্টা করুন।



[7-25-7-36 p.m.]

**শীসজোব কুমার রায়**ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য, আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মাননীয় সদস্তরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার কারণ আমি বহতে পার্ছ। আপনারা জানেন মে পশ্চিমবাংলার এই চর্গত মান্ত্র্যদের যে সমস্থা সেই সমস্থাকে দর করবার জন্ম, তার স্থায়ী সমাধানের জন্ম বর্তমান সরকার ক্লযি, সেচ ও বিহাতের উপর সবচেয়ে বেশী গুক্ত দিয়েছেন। আপনারা যে বাজেট অন্থমোদন করেছেন দেই বাজেট বরান্ধের মধ্যে আপনারা দেখেছেন এসর জনকলাণ মলক কাজের জন্ম সরকার স্বচেয়ে বেশী অথ মঞ্জর করেছেন। আমরা ভেবেছি এইভাবে দিনের পর দিন রিলিফ দিয়ে পশ্চিমবাংলার মাতৃষকে বাচান যাবে না, এর একটা স্থায়ী সমাধান করা দরকার। স্নতরাং যে সম্পদ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি সেই সংগৃহীত সম্পদের মধ্যে বেশীর ভাগ আমাদের মন্ত্রীসভা বায় করতে চেয়েছেন পশ্চিমবাংলার এই ওর্গত মাত্রয়দের ্কটা স্বাঘী সমাধানের জন্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার তুর্গত মাত্র্য অনাহারে থাকরে এটা আমৰা নিশ্চয়ই কামন। কবি না। স্বভুৱাং সেই দিক ভাকিয়ে আমাদেব তাণ দ্বাবের যে ব্রাদ গতবারে হয়েছিল দেই বরান্ধ আমরা বজায় রেখেছি। কিন্তু গতবাবের বন্যা পরিষ্ঠিত এবং কিছ াক্ত ভাষ্যায় অজ্ঞার জন্ম বর্তমান মন্ত্রীসভা এবছরে যে বাজেট বরাদ ছিল তার বেশার ভাগটা আগামী ২1০ মাসের মধ্যে থরচ করবার সিন্ধান্ত নিয়েছেন। আপনারা অনেকে গত বছরের সক্ষে জলনা করেছেন, আপনারা যদি গত বছারের সধ্যে এবছারের তলনা করেন তাছলে নিশ্চয়ই বঝাতে পার্বেন যে গত বছর থেকে এবছরে অনেক বেশা অর্থ অনেক বেশা ব্যবস্থ। এই সরকার করেছেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে জি. আর. বাবদ থবচ হয়েছিল মাট ৮ লক্ষ ২১ হাছার টাকা, দেখানে এবছর জি. আরু বাবদ খরচ হয়েছে ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ২২০ টাকা, প্রায় দ্বিশুল থেকেও বেশী টাক। এই বছরে জি. সার বাবদ এপ্রিল মাসে খবচ করা হয়েছে। গত বছর মে মাসে জি, আর, বাবদ ধরচ কব। ২য়েছিল ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৬০ টাকা. সেথানে আজ পুর্কু মে মালে জি. আরু বাবদ্যে বরাজ হয়েতে দেটার প্রিমাণ ২১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩২০ টাকা। মেমাসের আরো দিন বাকী আছে এবং বাকুডা, পুরুলিয়া প্রভৃতি পরা জনিত অঞ্চলে হয়ত আবো অৰ্থ ব্যাদেৰ প্ৰয়োজন হতে পাৰে। গত বছৰ ছেট বিলিফে যেখানে খর্চ হয়েছিল ২১ লক্ষ ৬৪ হাছাব টাকা সেগনে এবছর ৪৬ লক্ষ ৬৯ হাছার ৪ শো টাকা বায় করাছবে। মে মাসে যেথানে বরাদ হয়েছিল ২৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা সেথানে এবছরে মে মাসে যে ব্রাক হয়েছে তার পরিমাণ ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই ভঙ্গনা-মলক হিসাব আপনাদের কাছে পেশ করছি এইজনা যে আজকে পশ্চিমবাংলার যে অবন্ত। সে সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ সচেত্র এবং সম্পূর্ণ সচেত্র বলেই গত বছরের মত এক হ বাজেট বরান্ধ অন্তমোদন হওয়। সত্ত্তে আমরা এই সময়ে বেশা টাকা থরচ কবেছি বা থরচ করতে বাধ্য হয়েছি। পুরুলিয়ার মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেখানে থরার যে সময় থবর এসেছে সে সম্বন্ধে আমিরা কোন ব্যবস্থা নিইনি হয়ত শরতবাবুর সঙ্গে আমার আলোচনা করার স্রযোগ হয়নি এগন্য আমি ছঃথিত। কিন্তু পুরুলিয়ার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি পুরুলিয়া জেলায় কম জি. আর দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে জি. আর. যে হিসাবে অন্যান্য জেলায় দিয়েছি সেই হিসাবে পুরুলিয়ায় জি. আর. দেবার কথা ছিল ৬১ হাজার ৪ টাকা সেখানে পুরুলিয়ায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জি. আর. এর জন্য এপ্রিল মাসে মঞ্জুর করেছি। সেই টাকাটা গত বছরের টাকা থেকে কম নয়। পুরুলিয়ার সদস্য একটা কথা বলেছেন যে পুরুলিয়ার অবহা সহন্দে মন্ত্রীসভা কিছু চিন্ত। করছেন না, একথা ঠিক নর। পুরুলিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে জ্বলা শাসকের রিপোর্টে সম্বন্ধ না হয়ে আমাদের ত্রাণ বিভাগ অফিসার পাঠিরেছেন পুরুলিয়া জেলার অবস্থা জানবার জন্য। যদি দেখি তার রিপোর্টের সব্দে মাননীয় সদক্ষণের অভিমতের মিল নেই তাহলে আমি নিজে পুরুলিয়ার অবস্থা দেশতে যাব।

সেজন্য আপনাদের কথার উপর বিশ্বাস করে, পুঞ্লিরার যে গররাতী সাহায়্য দেওরা উচিত তার চেরে বেশী থররাতী সাহায্য দেওরা হরেছে। মে মাসে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮ শো টাকা পুঞ্লিরার গররাতী সাহায্য বাবদ মঞ্জুর করা হরেছে।

ঠিক সেইরম বাঁকুড়া জেলার ব্যাপারে বাঁকুড়া জেলার শ্রীকানী মিশ্র মহালয় বলেছেন যে গতবার বাঁকুড়া জেলার জক্ত মন্ত্রীসভা যে ব্যবস্থা করেছিল এবারে নাকি সে জুলনার কিছুই করা হয় নি। তাঁকে আমি এই কথা জানাতে চাই যে বাঁকুড়ার অবস্থা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সঞ্জাগ আছি। আপনি জানেন স্থার, যে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের রিপোর্টের উপরেই আমরা বদে নেই. আচমকা ত্রাণ বিভাগ থেকে লোক পাঠিয়েছি দেধবার জন্ম এবং প্রয়োজন হলে আমি নিজে যাব। বাকুড়ায় গত April মাদে ৭৭ হাজার ৭৬০ টাকা মঞ্জুর করবার কথা। সেখানে ১ লক ৬০ হাজার ৭৬০ টাকা মগ্রর করা হয়েছে এবং মে মাসে এখন পর্যাস্ত ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬০ টাকা মঞ্**র করা হয়েছে।** এতেই বুঝতে পারছেন যে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অবনতি হয়েছে ভেবেট অনেক রেশী বরান্দ করা হয়েছে। আমাদের স্বাভাবিকভাবে যে টাকা মঞ্চর করবার কথা তাব ৪ ৩৩৭ টাকা বাঁকুড়ার জন্ম মঞ্জর করে দিলে অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে অনেক সময় পাত্যের অভাবের জন্ম অর্থাৎ CARE-এর Wheat না থাকার জন্ম T. R.-এর কাজে অস্তবিধা হচ্ছে। এই সংবাদ মাননীয় সদস্তরা জানিয়াছিলেন বলে আমাদের দপ্তর Food Corporation-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং Food Corporation-এর Calcutta Office এবং Zonal Office মোটামটি এ নীতি মেনে নিয়েছেন যে যথন প্রয়োজন হবে loan-এ বিভিন্ন জায়গার godown থেকে গম দেবেন পরে CARE এর গম নিয়ে যে গম শোধ করা হবে। Food Corporation এর দিল্লী অফিনের অফুমোদন পেলেই এ ব্যবস্থা চলবে ইতিমধ্যে অবশ্র বিভিন্ন জারগায় CARE এর Wheat পাঠিয়েছি। ২৭ শত টনের মত চাল ও ১৭ই শ টনের মত গম বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে। এখন আর চাল ও গমের অভাবে TR এর কাজ ব্যহত হবার কারণ নেই। মাননীর সদস্যদের যে আশকা সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। এবং আমি নিজে বিভিন্ন জেলা 🥳 শাসকদের বলেছি যে কোন মতেই CARE-এর Wheat না পৌছানোর জন্ত যেন কাজ বন্ধ না হয়। প্রব্যোজন হলে Cash দিয়ে যেন চানু রাধার বাবস্থা করেন আজকে পশ্চিম বাংলায় যে বেকারী গ্রামাঞ্চলে একটা ক্লবি শ্রমিকদের মধ্যে সেই সমস্তাসমাধানের জন্ত Cash Programme-এর মাধ্যমে পদীর্ঘবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে ১০০ জন করে যুবক কাজ পাবে অবস্থা প্রয়োজন হলে সময় কমিয়ে যাতে বেশী পয়সা দেওয়া যায় সেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই পরিকরনার জক্ত ৪২ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের জন্য মঞ্জুর হয়েছে আশা করছি এই বাবদ আরও বেশী অর্থ আমরা কেন্দ্রীর সরকারের কাছ থেকে আশা করছি। মাননায় গলাধর বাব যে কথা বলেছেন আন্তে আন্তে প্রতিটি ব্লকে এই পরিকল্পনার সম্ভূতিক করা হবে। এখন প্রাথমিকভাবে এর অন্ত ভুক্ত করা হবে।

মাননীয় সদস্থদের অভিমত ও মনোভাব সম্বন্ধে পশ্চিমবাংশার বর্তমান মন্ত্রিসভা সম্পূর্ব সচেতন। মুথামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এ সম্বন্ধে কতনূর কি করা যায় নিশ্চয়ই দেখব আপনাদের অভিমত মন্ত্রীসভার কাছে উপস্থাপিত করে আমাদের যে সম্পদ আছে তার মধ্যে এই অভাবের সময় সক্ষম হঃস্থ শোকদের T. R.-এর আওভায় আনতে পারি এবং প্রয়োজনবাধে যেখানে T, R. সম্ভব নয় সেথানে G, R, দিতে পারি নিশ্চয় আমরা তা আস্তরিকভাবে চেষ্টা করব।

শ্রীপলাধর প্রামাণিক: টাকা বাড়ানোর কোন প্রভাব থাকবে না মন্ত্রিসভার কাছে ?

Adjournment

The House was then adjourned at 7-36 p. m. till 1 p. m. on Friday, 5th May, 1972, at the Assembly House, Calcutta.

# Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 5th May, 1972, at 1 p. m.

#### PRESENT

Mr. Speaker (Shri Apurba Lal Majumdar) in the Chair, 9 Ministers 1 Minister who is not member of the Assembly, 9 Ministers of State, 3 Deputy Ministers and 197 Members.

#### Oath or Affirmation of Allegiance

1-00-1-10 p.m. ]

Mr Speaker: Honourable Members, if any of you have not yet made an Oath or Affirmation of Allegiance, you may kindly do so.

( There was none to take Oath )

Mr. Speaker: The reply of starred question No 285 has not yet been received.

Dr. Md. Fazle Haque; Sir, I am ready with the answer.

Mr. Speaker: A copy of the reply ought to have been supplied earlier. Please give the answer and then supply a copy of the same to my office

## STARRED QUESTIONS (to wich oral answers were given)

#### বাতনা গ্রামে হত্যাকাও

\*২৮৫। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*২১৩।) শ্রীনিতাইপদ সরকার ঃ ধরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বিগত ২৫-এ নার্চ, ১৯৭২ তারিখে নদীয়। জেলার শান্তিপুর ধানার বাতনা গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রীগণেশ বোষ নামে এক কিশোর বালককে নশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে:

\*\*

- (খ) অবগত থাকিলে, উক্ত ঘটনার তদন্তের ব্যবস্থা ও দোবীদের শান্তি বিধানের কোন ব্যবস্থা হইরাছে কি;
- (গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত ঘটনা শাস্তিপুর থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে এবং কিছু পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটিয়াছে; এবং
- (খ) সত্য হইলে, সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

ডাঃ মহশাদ ফাজেল হকঃ (ক) সরকার অবগত আছেন যে গত ২৫এ মার্চ, ১৯৭২, তারিখে শান্তিপুর থানার অন্তর্গত কদমপুর গ্রামে গণেশ ঘোষ নামক একজন নকশালপদ্ধী ক্ষেকজন গ্রামবাসীর সঞ্জে সংঘর্ষ নিহত হন।

- (थ) উপব্रिউক্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি ফৌফদারী মামলা রুজু করা হয়েছে।
- (গ) ইহা সত্য নহে।
- (ছ) প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীলক্ষীকান্ত বস্তুঃ** মন্ত্রিমহাশয় যে 'ঘ' এর উত্তরে বললেন যে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু একথা পরিকার যে পুলিশ অনেক সময় নির্বিচারে ঘটনা চেপে যায়। এর প্রমাণ সাঁইবাড়ীর ঘটন এবং সে সম্পর্কে বিচারপতির তদন্তের পর মন্তব্য। তাহলে এটা সরকার জানেন কি ?

Mr. Speaker : That is a of opinion.

## ইন্দাস থানা এলাকায় পাকা রাস্তা

\*২৮৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*২১৯।) **এ কাশীনাথ মিশ্রঃ** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশর। অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন ্য, বাকুড়া জেলায় ইন্দাস থানার অস্তর্ভুক্ত প্রায় ২০০ গ্রামের এলাকায় গুধুমাত কুমরুল হইতে ইন্দাস পর্যন্ত মাত্র কয়েক মাইল পাকা রাস্তা আছে; এবং
- (খ) অবগত থাকিলে, ঐ থানায় আরও পাকা রাস্তা তৈয়ারি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং থাকিলে, কোথায় কোথায় এবং উহার নির্মাণ কাজ কবে নাগাদ শুরু হইবে ?

#### শ্রীভোলানাথ সেন:

- (क) हँग।
- (খ) খোসবাগ পাতিত বালসি ইন্দাস দিঘলগ্রাম এবং ইন্দাস আকুই রাতাগুলি পাকা করার প্রতাব আছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালের মধ্যে রাত্যাগুলির কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা বার।

্শীশন্তুনারায়ণ গোস্থামীঃ মন্ত্রিমহাশর বললেন চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে কতকগুলো হবার আশা আছে। ডিপার্টনেন্ট থেকে কতদ্র অগ্রসর হরেছে সেকথা কি বলতে পারেন?

ঞ্জিলানাথ সেনঃ এটা সারভে করতে হবে, তারপর এসটিমেট করতে হবে, তারপর টেগোর করে কট াক্ট দিতে হবে অর্থাৎ কিনা আরম্ভ করতে হবে। তবে সব কিছ নির্ভর করছে subject to the availability of fund. একজাই কোন ষ্টেজে আছে তা এখনই বলা সম্ভৱ

**ঞ্জিলারায়ণ গোস্থামীঃ** এখন কি অবস্থায় আছে এবং এই বছয়ে তার কতটা কাজ অবস্ত হবে তিনি কি বলতে পারেন ?

**্রীভোলানাথ সেনঃ** চতুর্থ পরিকল্পনায় শেষ হবে। আগামী ফাইস্থানিয়াল ইয়ার নিয়ে ত্য বছর আছে। তার আগে নিশ্চয় হবে আশা করছি।

#### Stadium

\*287. (Admitted question No. \*361.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of Education (Sports) Department be pleased to

(a) the present position of the proposal for construction of stadiums in Calcutta:

(b) the number of stadiums likely to be constructed in Calcutta and at what cost :

(c) if the Government has any proposal for construction of similar stadiums in other districts; and

(d) if so, where ?

এ প্রক্র কান্তি ঘোষঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এ, বি, সি,-ডির এক সঙ্গে উত্তর দেব। আমি মাননীয় সদস্তদের আনন্দের স্থে জানাতে পারি যে সর্কার এ প্রিদ্ধে পুরোপুরি একটা পরিকল্পনার কথা ভাবছেন এবং আমি আশা করছি যে ছই মাসের মধ্যে আমরা কোথায় কিভাবে ট্রেডিয়াম করব তার একটা প্ররো ছবি আপনাদের সামনে রাধতে পারব। আপনারা জানেন যে গত ৪।৫ বছর ধরে এই স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে নানা পরিকল্পনা চলেছে এবং বিভিন্ন পাঠকরা নানা রকম জিনিদ খবরে কাগজে পডেছেন এবং মাননীয় সদস্তরা ও এথানে অনেক কথা শুনেছেন কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই কাজ হয় নি। তাই আপনাদের সরকার যাতে হৈডিয়াম হয় এবং কলকাতার দর্শকদের আনন্দ দেবার মত থেডিয়াম-এর একটা পুরো পরিকল্পনা আপনাদের সামনে রাখবার চেষ্টা করছে। সদস্তদের কাছে বিনীতভাবে জানাব যে আর ছুই মাস অপেক্ষা করুন, তাহলে সমস্ত জিনিস্টা আপনাদের সামনে তলে ধরতে পারব।

**এীরজনী কান্ত দলইঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন থড়াপুরের সেরা ঠেডিয়াম নামে একটা ষ্টেডিয়াম আছে। সেটা কলকাতার যে কোন প্রেডিয়াগের থেকে ভাল ষ্টেডিয়ান বলে মনে हंत्र। সেথানে থেলাগুলা চালু রাথার ব্যাপারে কোন ব্যবহা গ্রহণ করবেন কিনা এবং এই ষ্টেডিয়ামকে ব্যবহার করবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

Mr. Speaker: Question is disallowed.

**এীরজনী কান্ত দলুই ঃ** মেদিনীপুর শহরে ষ্টেডিয়ান তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

এপ্রাক্তি ঘোষঃ মাননীয় সদস্তদের জানাব শুগু কলকাতা শহরেই নয়, পশ্চিম 🗳 বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এলার উপযোগী ঠেডিয়াম সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে যত তাড়াতাড়ি

করা থার সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা কর্মছি।

প্রীরজনী কান্ত দলুই থ মাননীয় মন্ত্রিমহাশর, বলেছেন যে ছই মাসের মধ্যে কোথায় কি রকম ষ্টেডিয়াম হবে তার একটা পিকচার রাথবেন—আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ছই মাসের আগে ৫।৬ বছর ধরে এই আলোচনা চলছে। স্থতরাং তিনি কি আমাদের য়্যাসিওরেন্স দিতে পারেন যে ওনার কথা ঠিক থাকবে ?

Mr. Speaker: No statement please.

**শ্রীস্থরত মুখার্জীঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে বর্ধান শহরে এই ট্রেডিরাম করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

Mr. Speaker: Question is disallowed.

শ্রী শ্রমণ কুমার রায়ঃ মাননীয় মন্ত্রিমগণ করলেন যে ছই মাসের মধ্যে সামগ্রিক পরিকল্পনা রাথবেন। আমরা বিধানসভার এই প্রেডিয়ামের ব্যাপারে বার বার বলে এসেছি, তথন উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে জায়গা পাচ্ছি না—সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। হচ্ছে। তাহলে কি আমরা এইটে ধরে নেব যে, যে জায়গায় স্টেডিয়াম হবার কথা ছিল সেটা পরিতাক্ত হয়েছে।

Mr. Speaker: Mr. Roy, Hon'ble Minister has stated that after 2 months he will be able to give a clear picture about the construction of stadium. I find that a written reply was supplied by the Hon'ble Minister to my Department but he has rejected it.

Mr. Prafulla Kanti Ghosh: I may draw your attention to the fact that a written reply was given by your Department, a copy of which was handed over to my office but you have not given that reply, you have discarded that. You have asked the members to wait for 2 months, after which you will be able to give a complete picture about this stadium and over the construction of which members are agitated. Now members may put their supplementaries.

[1-10-1-20 p.m.]

**শ্রীশরৎ চল্জ দাস**ঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে এই স্টেডিয়ামের ব্যাপারে খুব গভীর-ভাবে অফ্ধাবন করছেন। স্টেডিয়াম তৈরি করার ব্যাপারে কি কি সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর। রাথবেন সেটা দয়া করে জানাবেন কি ?

প্রীপ্রকৃত্ধ কান্তি ঘোষঃ আমার বোধহয় বোঝাবার ভূল হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদের একটি কথা বারবার ব্যাবার চেষ্টা করছি যে কলকাতা এবং ডিষ্টিক্টে কিভাবে ষ্টেডিয়াম করা যায়, কি করলে খেলাগুলার মান উন্নত করা যায়, দর্শকদের কিভাবে আরো আনন্দবর্ধন করতে পারা যায় তার সম্বন্ধে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। আপনারা আরো ছ'মাস অপেক্ষা কর্মন এবং যে যে প্রশ্ন করছেন তার উত্তর পাবেন এবং আমরা আশা করছি যে আপনাদের সামনে যে চিত্র ভূলে ধরবো তাতে আপনারা খশী হবেন।

শ্রীসরোজ রায় ঃ মন্ত্রিমহাশয় পুরানো লোক, তিনি জানেন যে সাত আটবছর ধরে এই হাউসে

রুই কলকাতার ষ্টেডিয়াম নিয়ে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু হয়নি। বর্তমানে তিনি সচেতন

হয়ে বলছেন যে ত্রাসাসের মধ্যে একটা রিপোট প্রেস করবেন। ঠিক এই রকম কথাই গত ৮

বংসর ধরে গুনে আসছি। আজকে সেথানে তিনি সচেতন হয়ে বলছেন যে তুই মাস পরে একটা পার্ফে রিপোর্ট দেবেন। আমাদের প্রশ্ন হছে এই কোশ্চেনের পর এর মিনিমাম লাইন কি হবে তার কিছু কিছু ভেবে রেখেছেন কি? নইলে হবে কি, মন্ত্রিমহাশন্ত্র লাই গভর্নমেন্টেও ছিলেন, ঠিক আজকের মতই ইেটমেন্ট করেছিলেন, তার আগের মন্ত্রিরাও এই রকম স্টেটমেন্ট করেছিলেন, তার আগের মন্ত্রিরাও এই রকম স্টেটমেন্ট করেছিলেন। তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলনা, হাউস ফুলি কনভিন্নও হয়েছিল কিছু কিছুদিন পরে তা সব চাপা পড়ে গেল তাই, আন্থা রাখতে পারছিনা যে হ'মাস পরে কিছু করতে পারবেন কিনা। এখানে কনক্রিটলি তিনি প্রশ্ন রেখেছেন যে মিলিটারির জারগা সেটা পাওয়া যাবে কিনা ইত্যাদি এইরকম অনেকগুলি প্রয়েম আছে সেই সম্পর্কে নিয়ত্ম কি ভেবে রেখেছেন সেই উত্তর যদি দেন তারপরে হ'মাস সময় নেন?

শ্রীপ্রকৃত্ম কান্তি ঘোষঃ মাননীয় সদস্য খ্বই এখাবাসিং কোশ্চেন করছেন। আমি যে কথা বলছি যে, আগের সরকার কি বলেছিলেন, কি কয়তে পারেন নি সে কথা না বলে আমি ৬৮ এই কথা বলবো যে আমাদের এখন একটা স্থায়ী সরকার হয়েছে এবং আমরা আশা করবো যে এই সরকার বাংলাদেশের উয়তি করবার জক্ত বদ্ধপরিকর, এই কথা সামনে রেথে আমি মাননীয় সদস্তদের জানিয়েছিলাম যে আজেবাজে কথা না বলে দয়া করে হ'মাস সময় দিন তারপর আমরা ১ই ডিয়ামকে সামনে রেথে সমস্ত চিত্রটা তুলে ধরবো। এর মধ্যে মাঠের কথা আছে, ডিফেন্স থেকে মাঠ দেবে কিনা।

শ্রী আবস্থল বারি বিশ্বাস: সমিমহাশয় কোন সময় বলেন নি যে টেডিয়াম তৈরী হবে। তিনি কেবল মাত্র বললেন যে হু মাসের মধ্যে রিপোট আসবে। আমি তাঁকে জিল্লাসা করছি । এই রিপোট তো হুরকমই হতে পারে—''হবে না এই রিপোট', এতদিন যা হয়ে আসছে। এটা হবে' এই রকম একটা য়াশিওরেল পেতে পারি কি ?

**@ প্রফুল কান্তি ঘোষ**ঃ আপনাদের সরকার সম্বন্ধে যদি এই রক্ষ ধারণা হয় তাহকে তৃঃথের কথা, আপনাদের মন্ত্রী যথন গাড়িয়ে বলছেন তথন আপনাদের মনের কথা সামনে রেথে উত্তর এবরে চেষ্টা করছেন, আপনারা স্বাই চান যে প্রেডিয়াম হবে, স্কৃতরাং সরকার বলছে ঐডিয়াম হবে।

Mr. Speaker: I feel that you want a specific assurance or reply from the Minister as to whether a stadium will be ercoted in Calcutta and that whether within two months the plan will be placed before the House.

, **্ৰীআবতুল বারি বিশ্বাস:** একথা দয়া করে জানাবেন কি যে ছ নাসের মধ্যে, ৫েডিয়াম তৈরী করা হবে এই রকম কোন রিপোর্ট আসবে ?

**শ্রীপ্রফুল কান্তি ঘোষ:** আপনার। যে উত্তর চাইছেন আমি তাই বলছি, তথাদেব মধ্যে, ভেডিয়াম হবে এই রকম একটা প্রিকল্পনা বা রিপোট আপনাদের সামনে আস্বে।

শীঅজিত কুমার বন্দোপাধ্যায়: মাননীয় মজিমহাশয় বললেন যে ঠেডিয়াম সথকে তিনি ছমাসের মধ্যে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাতে কি শুধুমাত কলকাতা সহরে গৈডিয়াম সম্বন্ধেই থাকবে না কি পশ্চিম বাংলার যে যে জেলায় প্রেডিয়াম করার কথা চিন্তা করছেন বা কিভাবে করবেন ভাবছেন বিশেষ করে বহরমপুর জেলায় প্রেডিয়াম করবেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন মেনশন থাকবে কি?

**্রীপ্রাফুল কান্তি ঘোষ:** মাননীয় সদস্য এটা জানেন যে কলকাতা সহর মানে পশ্চিম বৃদ্দ নয়, যে সরকার কলকাতার কথা ভাবে, সেই সরকার নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের কথাও ভাবতে।

শ্রীশঙ্কর দাস পাল: যদি আট বছর সময় দিয়ে থাকতে পারি তো হুমাস সময় তেমন বেদি কিছু নয়, কিছু মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সহরে ছেডিয়ামের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

#### Bridge over the river Haldi

\*288. (Adnitted question No. \*230.) Shri Saradindu Samanta: Will the Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

(a) the reasons for delay in completion of construction work of the bridge over the river Haldi at Narghat; and

(b) action taken by the Government to complete the bridge?

Shri Bholanath Sen: (a) During the initial stage progress of work had to be slowed down owing to paucity of funds. Thereafter, consecutive heavy floods from 1968 to 1971 and high fluctuation of water level during tidal bore presented difficulties in sinking wells according to programme. Moreover, restriction imposed for construction of only one well at a time with a view to avoiding obstruction by the islanding round the wells to the free flow of river has also stood in the way of maintaining the time schedule.

(b) A fresh work programme is being drawn up taking into account the

unforeseen difficulties.

শ্রীশরবিন্দু সামন্ত: আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা মিনিমাম কত দিনের মধ্যে হতে পারে?
শ্রীভোলানাথ সেন: আশা করছি যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি আছে তা-ওভারকাম করতে,
পারলে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বের আগেই হয়ত বিজ্ঞা কমপ্রিট করতে পারব।

[1-20-1-30 p. m.]

**@সরোজ রায়** এটা কি ঘটনা যে ওই বিজের ব্যাপারে যাদের কনটাক্ট দিয়েছেন তাদের কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিফের বলুন বা টেকিনিক্যাল ডিফের বলুন তারজক্তই দেরী হচ্ছে এবং সরকার কি ভাবছেন যদি তারা ওই সময়ের মধ্যে না করতে পারেন তাহলে কনট্রাক্টর পরিবর্তন করবেন ?

শ্রীভেলানাথ সেন: আমি ডিফিকালটিটা বলছি। ১৯৬৭ সাল থেকে ওবছরের মধাে বিজ কমপ্লিট করাবার কথা ছিল। কাজ যথন আরম্ভ হয় তথন ৪টি পিলার করবার কথা ছিল কিন্তু তার জায়গায় ৩টি পিলার হোল অর্থাৎ একটি পিলার হোল না। এখন অবস্থ ৫টি পিলার করবার কথা হয়েছে। ফোর্থ পিলার যে হোল না তার কারণ হছে সেটা ১৩০।১৩৫ ফুট বিলাে দি রিভার বেড। ফোর্থ পিলার যাবার সময় দেখা গেল সিংকিং-এর ডিফিকালটি হচ্ছিল। মুক্ত ফান্টের আমলে অর্ডার দেওয়া হোল যে এক একটা করে এক এক বছর হবে এবং তাতে তিন বছর কেটে গেল। ১৯৭০ সালের ডিদেম্বর মাসের মধ্যে কমপ্লিট করবার কথা ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। এখন চারটির জায়গায় পাঁচটি পিলার করা হছে এবং সয়েল কণ্ডিসনের জন্তু, সিজ্টিং—এর জন্তু নীচে যেতে হছে ওয়েল গুলোকে। আসল কথা হোল রিভার কোস; মেইন ডিফিকালটি।

্ক্র **ন্ত্রীসরোজ রায়:** মন্ত্রিমহাশয় বেশধহয় জানেন কংশাবতী নিয়ে অনেক কেলেংকারি হল এবং গভর্ণমেন্টকে অনেক টাকা গুণতে হল ফর নাথিং। আমি প্রথমত জানতে চাই ডিফেক্টটা 🖎 প্ল্যানিং এ ছিল কিনা এবং সরকারী দপ্তরের সলে এবং বাদের কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে তালের সলে কোন রকম মতান্তর ছিল কিনা এবং কনট্রাক্টরের মত গ্রহণ করা হয়িন, না সরকার কন্ট্রক্টরের মত গ্রহণ করেন নি ? আমার দিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যে গিডিউল টাইম দিলেন কার মধ্যে কি ক্মপ্রিট হবে ?

শ্রীভোলানাথ সেন: আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব হছে আমি নিজে সেই ব্রিজ দেখতে গিয়েছিলাম এবং সেধানকার ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু মতান্তরের কোন কথা শুনি নি। তবে এটা ভেফিনিট ভিফিকালটি যেটা সেটা হছে সয়েল কণ্ডিসন। পদ্মার উপর যে সাড়া ব্রিজ আছে সেধান যতটা ভিপ এখানেও ততটা ভিপ। তছিাড়া এই নদীটা পিকুলিয়ারলী বিহেভ করছে। এটা অবশ্র প্রধান ফেনোমেনন নয়, তাহলেও সেই ফেনোমেননটাকে দেখা হছে এবং ৪টির জায়গায় ৫টি পিলার করা হছে। সে সমত্য বাধা বিপত্তি আছে এবং নানারকম সমস্রা যা আছে সেগুলি যদি কাটিয়ে ওঠা যায় তাহলে আমি আলা করি ১৯৭৪ সালের ভিসেবর মাসের মধ্যে এটা কমপ্রিট হবে।

## ক্রম্বরতন উন্নয়ন পরিকল্পনা

\*২৮৯। (অমুনোদিত প্রশ্ন নং \*৩৫১।) **এ)পঞ্চানন সিংছ** পরিকল্পনা ও উল্লয়ন বিভাগের মন্ত্রিমন্তোদন্ত অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) স্থন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়ন বিষয়ে রাজ্যসরকারের কোন স্থনির্দিষ্ট পরিকল্পনা

আছে কি?

(খ) থাকিলে (১) কি কি পরিকল্পনা রহিয়াছে; (২) উহা রূপায়ণের জক্ত সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন; (৩) কি পরিমাণ অর্থ এ পর্যন্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বায় করিয়াছেন;

(গ) ইহা কি সত্য যে, ঐ পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রের বরাদ্ধ*ছ*ত টাকা রা*জ্য*সরকার ধরচ

না কবিষা ফেবত দিয়াছেন; এবং

(ঘ) সত্য হইলে, (১) কোন কোন সালে কত টাকা ফেরং দিয়াছেন; এবং (২) ফেরং দেওয়ার কারণ কি ?

छा: ब्राडा: स्टब्स्टन इक :

(ক) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (নগর ও পল্লী) উন্নয়ন বিভাগের 'ফুলরবন প্রানিং সেল' স্থলববন অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্ত একটি পরিকল্পন। রচনায় নিগ্তু আছে। মে মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনার থক্তা শেষ হইবার কথা।

্থ) (১) এই পরিকল্পনায়, অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গে ক্ষরির উন্নয়ন, বক্সা নিরোধ ও জলসেচ, ক্ষুত্র ও মাঝারি শিল্প সংগঠন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যোগযোগ ব্যবস্থার বিশেষ করেকটি শাথার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ট্যুবিষ্ট কেন্দ্র স্থাপন, স্থলরবনের মুথ্য নগরগুলি যথা ক্যানিং, কাক্ষীপ ও নেজটের সামগ্রিক উন্নয়ন ইত্যাদির স্থপারিশ করা ইইতেছে।

(খ) (২) ও (৩) যেহেতু সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, সেইজন্ত এই প্রসক্ষে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বা কি পরিমাণ অর্থ বায় করা হইবে, সে সম্বন্ধে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

(গ) ও (ঘ) এ প্ৰশ্ন উঠে না।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ: প্রনারবন Development Board বলে একটা Board এককালে ছিল, সেই Boardটা কি অবস্থায় আছে, স্থানারবন Development Board বলে একটা Board এককালে গঠিত হয়েছিল, তার অন্তিত্ব আছে কিনা, অথবা যদি না থাকে তাহলে নৃত্ন করে সেটা তৈরী করবার কথা সরকার ভাবছেন কিনা সেটা মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি p

ডাঃ মহাঃ ফজলে হক: স্করবন Development Board করা হবে কিনা এ সম্বন্ধে Notice দেবেন, বলে দোবো, তবে আমি যতটুকু জানি বর্তমানে যে সমস্ত Planning Board হচ্ছে, সেই Planning Board ভগু স্থানর বন নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের যেসমস্ত development Board করার কথা সেইগুলো কি করা যায় সে সহক্ষে তারা বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীপঞ্চামন সিংছ: স্থন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে, স্থন্দরবনকে একটা স্বতম জেল। গঠনের দাবী দীর্ঘকাল ধরে স্থন্দরবন এলাকা থেকে হয়ে আসছে। স্থন্দরবনের উন্নয়নের সম্পর্কে সরকার যথন চিন্তা করছেন, তথন মন্ত্রি মহাশয় বলবেন কি যে ঐ দাবী সম্পর্কে তিনি কিছু ভাছেন কি না ?

**ডা: মহা: ফজলে হক:** না, এই রক্য কোন কিছু আমার জানা নেই।

## হাওড়া ডালমিয়া পার্কে প্টেডিয়াম

\*২৯০। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪৪১।) **শ্রীমৃত্যেন্দ্র মুখার্জী**ঃ ক্রীড়া বিভাগের মন্ত্রি-মহাশয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) হাওড়ায় ডালমিয়া পার্কে স্টেডিয়াম নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং
- (থ) থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

#### শ্রীপ্রফল্ল কান্তি ঘোষ:

(क) ও (খ) এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীয়ুগেন্দ্র মুখার্জী: মন্ত্রিমহাশয় তো মরার বাড়া গাল নেই দিয়ে গেলেন যে হবে না, প্রথমেই বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমি Government record-এ দেখছি, আমাদের জেলাতে ১৯৫৯ সালে utility stadium তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং তথনকার জেলাশাসক J. C. Talukdar-এর সময় ৫০ হাজার টাকা থরচ করা হয়েছে। কিছু gallery তৈরী করা হয়েছে, বর্তমানে সেখানে আলোনেই, সেটা এখন সমাজ বিরোধীদের stadium হয়েছে, মন্ত্রি-মহাশয় কি বলবেন, এই যে পরিকল্পনা হয়েছিল, এই সম্পর্কে সরকারী দপ্তর কি অবস্থায় আছে একট আলোকপাত করতে পারেন ?

শ্রীপ্রকৃষ্ণ কান্তি যোষঃ হাওড়ার ভালমিয়া পার্কে Stadium নির্মাণের কোন প্রস্তাব Howrah Youth Welfare Council or Howrah District Sports Association হইতে আসেনি। Howrah Youth Welfare Council Pavilion এর নলকূপ বসাবার জন্ম আনুমানিক হ'হাজার টাকা চেয়েছিলেন। উক্ত ('ouucil-কে Dalmia Park ও হাওড়া ময়দানের বকেয়া ভাড়া বাবদ এক হাজার পঞ্চাশ টাকা অন্মান দেওয়া হয় ডালমিয়া পার্কে বৈড়াতিক সংযোগ এবং line সংস্থাপনের জন্ম ১ হাজার পাঁচ শত টাকা অনুমান দেওয়া হয়।

শীমুগেল্ড মুখার্জী: মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি এই memorandum-এর copy দিতে পারি, Youth Welfare Council দিয়েছিল ১৯৬৪ সালে সেই copy আমার কাছে রয়েছে, অথচ আপনার Department জানাছে যে কোনরকম প্রতাব আসে নি, এর মধ্যে অসপতি দেখা যাছে। মন্ত্রিমহাশয় একটু আলোকপাত করবেন কি?

শ্রীপ্রকৃত্র কান্তি ঘোষঃ মাননীয় মদশ্যকে জানাতে পারি অসঙ্গতি যদি থাকে তাহলে তার সংক্ষে নিশ্চয়ই আমরা যা করার করবো এবং আপনি যে কাগজটা দেখালেন, যদি দয়া করে

ওটা আমার কাছে দেন, আমি কথা দিচ্ছি, এ সম্বন্ধে আমার দিক থেকে যতটা তদস্ত করা দরকার করবো এবং যদি সেই ধরনের কোন পরিকল্পনা থাকে এবং সেই পরিকল্পনা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং করে পরিকল্পনা রূপায়িত হবে, তার কথাও ওঁকে জানিয়ে দিতে পারি।

শ্রীআবহল বারি বিশাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কাগজটা দেখতে চেয়েছেন এবং বলছেন যদি অসমতি থাকে তাহলে পরীকা করে দেখবেন। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনি যে বলছেন এইরকম কোন পরিকল্পনা নেই এবং মাননীয় সদস্য বলছেন পরিকল্পনা আছে এই যে 'আছে' এবং "না" এর মধ্যে অসম্পতি,—আপনার আফ্সাররা মিসলিড করছে এটা কি আপনি মনে করেন যে আপনি মিসলিডেড হচ্ছেন ?

এপ্রাক্তর বাব 
আমি কিছু মনে করিনি, আমি এই কথা মনে করি যে বড় কাজে ছোট থাট কিছু জটি বিচ্যুতি থেকে থাকে; আপনারা মাননীয় সদস্য, আপনাদের কাছে নথীপত্র থাকলে, আপনাদের উচিৎ সরকারকে সাহায্য করা এবং সেটা এগিয়ে এসে জানানো, সে সম্বন্ধে যা করার নিশ্চয়ই করবেন।

শী **শ্রীআবস্থল বারি বিশাসঃ** একটা কথা খুব পরিন্ধার যদি এইরকম কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে, আর আজকে আপনি যে Statement করছেন এই ছটোর স্থে যদি কোন মিল না থাকে তাহলে বাঁৱা এই কাজ আপনাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে কাণকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কববেন কি প

[1-30—1-40 p.m.]

শ্রীপ্রকৃত্ত বোষ: আপনারা কি সতাই তাই চান ? ( Voices: হাঁচাই )

শ্রী**আবত্ন বারি বিশ্বাস** আমরা নিশ্চয়ই চাই। যাদ এটা অসপতিগনক উল্লিহয়, যা আপনার মুখ দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে,তাহলে সেই Administration-,ক আমরা বাতায় নামাতে চাই। এই assurance চাই যদি এই তথ্য খুঁজে দেখেন অসপতিপূর্ণ, there was a plane য়ে সরকারী কর্মচারীর হাত দিয়ে এই অবস্থা হয়েছে যে কথা আপনাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে, তার বিশ্বনে আপনি কার্যকরী ব্যবস্থা অবল্যন ক্রবেন কিনা ৪

্ৰী প্ৰফুল্ল কান্তি ঘোষঃ স্যার, আপনার দৃষ্টি আক্ষণ করাছ এই ব্যাপার। অস্থতির কথা তুলবেন না। হতে পারে, হাতের কাগজ দেখাতে পারেন। তবে আমি বিশ্বাস কবি না এর মধ্যে কোন কার্চুপি আছে বা অস্থতি আছে।

শীমুবোজন মুখাজা : অসপতির থবর ঠিক। করেণ আমর। যা থবর দেই বেকর্জ ও document থেকে। আমাদের দায়িত্বও কম নয় আপনাদের সরকারী কর্মচারাদের থেকে, Administration থেকে। আপনার ৫০ হাজার টাকা থরচ হয়েছে ঐ টেডিয়ামের জ্ঞা। আধ্যানা ঘর করে সব বন্ধ হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে একটা মেমোরাগুম দেওয়া হয়েছে Youth Welfare Council-এর তর্ম্ব থেকে। এথন decision নেওয়া হলো যে টেডিয়াম তৈরীর কোন প্রিক্লনা ওথানে নাই। সেইজ্ঞা বৃশ্ছি অসপতি।

( No reply )

শ্রী আবস্তুল বারি রিশ্বাসঃ মাননীয় মন্ত্রিমহাশর তাঁর দপ্তর থেকে ৫০ হাজার টাকা থরচ করেছেন। আর এখন বলছেন কোন পরিকল্পনা নাই। আমি বলছি there was a plan, there was a programme of such a stadium। কাজেই অসঙ্গতি দেখা দিছেে। আমি তো বলছি না অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। আপনি যদি সব কাগজপত্র দেখে ওনে enquiry করে কোন অসঙ্গতি থাকে দেখেন, তাহলে আজকে এই কথা জানতে চেয়েছি যে এই কাগজ যিনি তৈরী করে দিয়ে আপনাকে ও এই হাউসকে misicad করছেন, আপনার মুথ দিয়ে তা বলিয়ে দিছেনে, তাঁর বিহ্নদ্ধে আপনি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবশ্বন করবেন কিনা?

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister has already stated that he has not been misleaded or using his own term there was no 'অসকডি'।

শ্রী আব্দুল বারি বিশ্বাস ৷ মন্ত্রিমহাশয়কে আমি জিপ্তাসা করতে চাই মাননীয় সদস্য মৃগেক্স মুথাজী যে বক্তব্য রেথেছেন সেটা সহদ্ধে তদন্ত করে দেথবেন দয়া করে এবং আগামী অধিবেশনে ঐ সহদ্ধে একটা Statement এই হাউসে দেবেন এই assurance কি তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি ?

**এপ্রিক্স কান্তি ঘোষ** : নিশ্চয়ই আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করবো।

## ভগবান গোলায় পাকারান্তা ভৈরী

\*২৯>। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৫০।) **শ্রীমহম্মদ দেদার বক্তা**: পূর্ত বিভাগের মন্ধ্রি-মহাশর অমুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি—

(क) ১৯৭২-৭৩ দালে মুর্শিদাবাদ জেলার ৫১ নং তগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে কোন পাক। রাস্তা তৈরীর সরকারী পরিকল্পনা আছে কি;

(খ) পরিকল্পনা থাকিলে কয়টি রান্তা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে এবং উহাদে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ কত কিলোমিটার: এবং

(গ) উহাদের জক্ত আহুমানিক ব্যায়ের পরিমাণ কত ?

**্রিভালানাথ সেন:** (ক), (থ) এবং (গ)—পাকা রাস্তা তৈরীর নৃতন কোন পরিকল্পনা আপাতত: নাই।

## দীঘায় সমুজ বেলাভূমির অবব্দয়

\*২৯২। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪৫৪।) শ্রীক্ষমীর চক্ত দাসঃ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রিমহোদর অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, অবক্ষয়ের ফলে দীঘার স্থলর সমুদ্র বেলাভূমি নট হইয়াছে
এবং দীঘা উন্নয়নের ঘরবাড়ি বিপদাপন্ন হইয়াছে;

- (খ) অবগত থাকিলে, এই অবক্ষর বন্ধ করিবার জন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইরাছে কিনা: এবং
- (গ্য পরিকল্পনা থাকিলে, ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার কি ব্যবস্থা হইতেছে?

#### ডা: মহা: ফডলে হক: (ক) হা।

(थ) हैं।।

(গ) সেচ ও জলপথ বিভাগ দীঘা সৈকতে অবক্ষয়ের অন্ত্রসন্ধান ও ভরীপের কাজ ১৯৬১ সাল 

ইইতে করিয়াছেন। এই কার্যের জন্তু উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ উক্ত বিভাগকে ২,২৮, ৭৫ ৭টা

দিয়াছে। রাজ্য সরকার কর্তুক প্রদত্ত ৩০,০০০ টাকা ছারা I.I.T., Kharagpur ও দীঘা সমুদ্র

সৈকত অবক্ষয়ের কারণ অন্তর্সনান করিয়াছেন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের অন্তরোধক্রমে

Chief Hydrolic Engineer, Calcutta Port Commissioners. ও এই বিষয়ে অন্তর্সনান

করিয়াছিলেন দীঘা সমুদ্র সৈকত অবক্ষয় রোধের জন্ত উপরি বর্ণিত সংস্থাগুলির বিশেষজ্ঞগন যে

ব্যবস্থা অন্তর্মাদন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ক্রিটিখীন নয়। তছপরি অবক্ষয় প্রেতিরোধকল্পে যে

ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ গণ দিয়াছেন তাহার পরিমাণ সমস্তার স্থরাহার তুলনায় অতান্ত অধিক

বিবেচিত হয়। বিশেষজ্ঞ গণও এ বিষয়ে একমত। তাই সরকার অর্থাভাবহেতু সেচ ও জলপথ

বিভাগ কত্বক সমুদ্র উপকৃলে বাধ তৈরী করার জন্ত ৬,৬৬,০০০ টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা

পেশ করিয়াছি তাহা কার্যকরী করিতে ঝুঁকি নেয় নাই।

বন বিভাগ ১৯৪৮ সাল হইতে দীবা উপকূলে বৃক্ষরোপণ করিতেছে। তাছাড়া সৈকতের ঢালু জায়গাগুলি উঁচু করার দায়িত্বও বন বিভাগ নিয়াছিল। এই কানে বন বিভাগের ২,১৫,৪৯• টাকা থরচ হইয়াছে। এই পরীক্ষা অবক্ষয় বন্ধে খুব কাগ্যকরী হয় নাই। বন বিভাগ Lafite 

block সহ fboible sansage দ্বারা সমুদ্রে সৈকতে অবক্ষয় বন্ধ করার জন্ম ১,০২,৭২৪ টাকার একটি পরিকল্পনা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগে পেশ করিয়াছিল।

দীঘা সমুত সৈকতে অবক্ষয় বন্ধের সমস্থ বিষয়টি বর্ত্তমানে পুনব।চার করিয়া দেখা হইতেছে এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের পরিকল্পনাটি ও বনবিভাগের পরিকল্পনাটি পুনঃ পরীক্ষা কর। ইইতেছে।

শীস্থীর চক্র দাস: দীঘার যে বেলাভূমি, সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা শ্রেছ বেলাভূমি, এইটাকে রক্ষা করার জন্ম ১৯৬১ সাল থেকে চেটা হছে, এখনও পর্যন্থ বন বিভাগ সেচ বিভাগের সঙ্গে একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পরেনি। আমরা জানতে চাই যেনন বিভাগ যে পরিকল্পনার জন্ম টাকা চেয়েছে সেই পরিকল্পনাটা কি ধরনের পরিকল্পনা তারা করতে চান ? পাথর বসিয়ে ভারমও হারবারে যে ধরনের ইক্শন বন্ধ করা হয়েছে অথবা কাথি থানায় যে রক্ম বাকীপুটে পিচিং করে সিমেন্টের প্লটে করে করে করে ইক্শনকে বন্ধ করে দিয়েছে, সেই রক্ম কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ডা: মহা: ফজলে হক: আমি আপনার সঙ্গে এক মত বে সমুদ্রের অবক্ষা রোধ কর।
যায় না। অনেক বিশেষজ্ঞকে আনা হয়েছে, তারা কেউ একমত হতেপারেনি এবং আমাদের অনেক
টাকা থরচ হয়েছে। আমরা এই মন্ত্রীসভায় আসার পর দীবায় গিয়েছিলাম এবং আমাদের
ইরিগেশন মন্ত্রীর বরকত উল্লা থানও গিয়েছিলেন এবং আমরা হই জনে এক মত হয়েছি যে এইটা
রক্ষা করতে হবে। বন বিভাগ এবং সেচ বিভাগ এক সঙ্গে এই ভার নিয়েছে। ওথানকার

দিজিন হচ্ছে নভেম্বর টু এপ্রিল, তা নাহলে ওথানে বর্ষা এসে যায়, কাজে বাধা পড়ে। তাই আমরা বলেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে যে এথানে তাড়াতাড়ি কিছু না করতে পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের যে ট্যুরিই লজ আছে সেটাও নষ্ট হতে চলেছে। তাই আমরা চেষ্টা করছি ইরিগেশন ডিপাটমেন্ট এবং বনবিভাগ যাতে যথাযথভাবে আগামী নভেম্বর থেকে কার্য্যকরী করতে পাবে তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীস্থার চন্দ্র দাস: আনন্দিত হলাম আপনি আগামী নভেম্বরে কাজ করবেন শুনে: কিন্তু প্রশ্ন হছেছে যে টাকা কি এর জন্ত বাজেটে মগুর হয়েছে ?

ডা: মহ: ফজলে হক: ঐ টাকা এখন স্থাংশন রাখা হয়নি এটা পূর্ণাঙ্গ বাজেটের অপেক্ষায় আচে ।

শ্রীসরোজ রায়: মাননার মন্ত্রি মহাশর যে অবক্ষর বন্ধ করার কথা বললেন, এই ব্যাপারটা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি জানি এই অবক্ষর বন্ধ করার জন্ম প্রচুর টাকার থরচ হরেছে, একবার ২লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, আর একবার দেড় লক্ষ টাকা কনটিনিউয়াস থরচ করেছেন এবং ১৯৬১ সালের পরে হ্বার কাজ হরেছে তারমধ্যে একবার এথানে ফরেষ্ট বিভাগ বললেন যে ঝাউ গাছ লাগান হচ্ছে অবক্ষর বন্ধ হয়ে যাবে। তার পর বলা হয়েছে সে। ফার আই ডুরিমেম্বার, পাথর ঢেলে দিয়েছি এইবারে অবক্ষর বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বলছি যে সমুদ্রের ধারের অবক্ষর যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে আমার এথানে কংক্রিট প্রশ্ন হলো যে এর সম্বন্ধ আগনি কি কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরী করছেন একটা গবেষণা করে দেথবার জন্ম যে যেথানে যে টাকা ব্যয় হবে সেটা কার্য্যকরী হবে কিনা?

[1-40-1-50 p.m.]

ড: মহম্মদ ফজলে হক: আমর। নৃতন করে কমিটি করার সিদ্ধান্থ নিই নি। আমি আপনার সঙ্গে একমত যে এতদিন নান। রকম কমিটি হয়েছে এবং তদন্ত করতে অনেক পরসা চলে গেছে কাজেই কিছুই হয়নি। দিল্লী থেকে তদন্ত হয়েছে, পোট কমিশনারস আমাদের সরকার থেকে তদন্ত হয়েছে —কেউই একমত হতে পারে নি। এখন যদি আমরা সেই কমিটি করতে যাই তাহলে সেই দেরীই হয়ে যাবে। তবে আমি ভেবে দেখবো কি করা যায় না যায়। আমাদের সেচ বিভাগ বন বিভাগ মিলে আর একটা কমিটি স্থাপন করা যায় কিনা সেচা ভেবে দেখবো।

**শ্রীপ্রফুল কান্তি ঘোষ**ঃ আপনার অনুমতি নিয়ে আমি জানাচ্ছি যে সরকারের এই রক্ম পরিকল্পনা উপস্থিত নাই। সরকার বিভিন্ন ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ৫ হাজার টাকা পর্যস্ত অগ্রিম দিয়ে দেন সেই সেই এলাকার খেলার উন্নয়নের জন্ত।

শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্থানী: মাননীয় মন্ত্রি মহাশয় জানাবেন কি যে একটি ব্লক এরিয়ার যে সমস্ত হাই এও হায়ার সেকেগুরিরী স্কুলস আছে সেই এলাকার থেলার মান উল্লয়নের জন্ত সেই সেই এলাকার ২।১টি স্কুলে বেছে নিয়ে তাদের মাঠ যদি উল্লয়ন করা যায় তাহলে এর মাধ্যমে থেলাধূলার মান কি উল্লয়ন করা যাবে?

্কু **্রীপ্রকুল কান্তি ছোম:** এই রকম পরিকল্পনা উপস্থিত নাই তবে সদস্ত মহাশ**র** যে কথা বল্লেন তার যথেষ্ট যুক্তি আছে আমি সে সম্বন্ধে নিশ্চর চিস্তা করবো। **জ্রীনিনির কুমার সেন:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশর আগে বল্লেন যে জেলা মেজিষ্টেটদের কাছে হোকার টাকা এ্যাডহক দেওরা হচ্ছে সেটা কি প্রত্যেক রকের জন্ম দেওয়া হচ্ছে ?

**এপ্রকান্তি ঘোষ**ঃ না

শ্রীশন্তর দাস পাল: এই যে প্রত্যেক ব্লকে এহাজার টাকা দেওয়া হয় সেটা কার রেকমেণ্ডে সনে থরচ করা হয় সেটা জানাবেন কি ?

**এ প্রকৃত্ন কান্তি লোব:** আমি গোড়ায় বলেছিলাম ডিষ্টিক্ট ম্যাজিটেটের কাছে টাকা দেওরা হয়। তারা প্রত্যেক স্কীমের জন্ম আবেদন পত্র পেলে সেটা বিচার করেন এবং বিচার বিবেচনা করে তিনি টাকা দেন।

**শ্রিপরেশ চন্দ্র গোস্থামী:** মাননীয় মন্ত্রি মহাশয় জানাবেন কি যে গোটা পশ্চিমবাংলায় 
কেটি ব্লক বেছে নেওয়া হয়েছে পাইলট প্রোক্তেই স্কীম হিসাবে এবং একজন করে ডিপ্লোমা ইন 
ফিজিক্যাল এডুকেসন এই রকম ট্রেণ্ড টিচার এ্যাপ্রেট করা হয়েছে—প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিকল্পনার 
মাধ্যমে কি ধরণের প্রশিক্ষণ দেবার পরিকল্পনা সরকার করেছেন এবং এই ফিজিক্যাল এডুকেসন 
এখানে যে পর্যায়ে আছে তাতে যে টাকা আমরা বায় করছি তার স্বটাই অপচ্ম হচ্ছে। এখন 
ফিজিফ্যাল এডুকেসনকে জেনারেল এডুকেসনের মানে সংযুক্ত করে শিক্ষার মান উন্নশ্নন করবার 
কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীমুণেক্ত মুখার্জিঃ যেসব ডি, এন, এর কাছ থেকে সহত্তর পাননি তাদের সম্পর্কে মক্তি মহাশয় কি ভারছেন এবং কি ধরণের উত্তব তাঁরা দিয়েছিলেন সেটা একটু জানাবেন কি ?

**্রীপ্রফুল্লকান্তি খোষঃ** আমি থুব ছঃ থিত যে এর সরাসরি উত্তর দিতে পারব না। কারণ ডি, এম, কি চিঠি দিয়েছিলেন এথন পর্যন্ত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আমাব দপ্তরের কাছে আমি করিনি।

**শ্রীপরেশ চন্দ্র গোন্ধমীঃ** ফিজিক্যাল এড়কেসন এখন পর্যন্ত যে পর্যায়ে আছে সেই পর্যায়ে যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় ফিজিক্যাল এড়কেসন খাতে যে টাকা ব্যয় হচ্ছে, সেই টাকার স্বটাই অপব্যয় হচ্ছে এটা কি জানেন ?

প্রীপ্রকৃত্ন কান্তি ঘোষ: এটা ভয়ানক শক্ত কথা It is a matter of opinion.

শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী ঃ এড়কেসনের সঙ্গে ফিজিক একেবারে অন্ধাধিভাবে জড়িত, এটা কোন আলাদা কম্পার্টমেন্ট নর এবং এড়কেসনের যদি ঠিক ডাইবেকসনে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তার সঙ্গে ফিজিকালে এড়কেসনকেও যুক্ত করে দেওয়ার প্রয়োগন আছে, এটা কি আশনি স্বীকার করেন ?

**এপ্রফুল কান্তি ঘোষঃ** কথাটা থ্ব অয়োক্তিক নয়, নিশ্চয়ই ভাববার কথা।

শ্রীলরোজ রায়: একটি প্রশ্ন জনৈক সভ্য কঃলেন যে এ, ডি, এম, এর কাছে যে টাকা থাকে সেটা কিভাবে থরচ হবে সেই নিয়ে একটা অর্গানাইজেসন সম্পর্কে আপনি ভাবছেন কিনা কেন না, আপনার কাছে খবর দিলে আপনি দেখতে পারেন যে ফুটবল গ্রাউণ্ড করা নিয়ে ৩০২ ধারায় অনেক কেস হয়েছে। ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্টেটের কাছে গিয়ে বলল আমাদের ফুটবল গ্রাউণ্ড করা দরকার, তিনি টাকা দিলেন। কিন্ত প্রবলেমটা হচ্ছে এই ল্যাণ্ড রিফর্মা তো ছেলেরা জানেনা, তারা জাের করে বল নিয়ে রুষকের সেই জায়গা দথল করে ফুটবল গ্রাউণ্ড তৈরী করতে গেল, তখন মারামারি হল, কেস হল। কাজেই এই ব্যাপারটা আমাদের ভাবা দরকার, এবিষয়ে একটু সিরিয়াস হওয়া দরকার যে ফুটবল গ্রাউণ্ড কিভাবে হবে সেটা নিয়ে একটা কমিট করা দরকার। এই নিয়ে ৩০২ ধারায বহু কেস হয়ে গেছে। কাজেই এটা সয়ের একটু সিরয়াসলি চিন্তা করা দরকার। কাজেই এটা সয়ের একটা সয়ের একটা সয়রের একটা আমরা ভালভাবে ব্রয়তে পারব। কাজেই এটা সয়ের আপনি কি চিন্তা করছেন ?

**ঞ্জিপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ**ঃ আপনার চিস্তাধারা আমার চিস্তাধারার সঙ্গে অনেক মিল আছে। ঐ কথা সামনে রেখে আমর। ভাবছি যে ডিষ্টিক্ট লেভেল-এ একটা কাউনসিল এবং ঠেট লেভেল একটা কাউনসিল করে এবং তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগস্ত্ত রেখে ডিষ্টিক্ট ডেভোলপমেন্টের কথা আমরা নিশ্চয়ই ভাবব।

**শ্রীআবস্তুল বারি বিস্থান** রকে থেলার মাঠ তৈরী করার জন্ম বিভিন্ন জেলায় আপনারা হোজার করে টাকা দিয়েছেন। থেলারমাঠের উপযুক্ত ব্লকে যদি সরকারী কোন খাস জমি থাকে তাহলে আপনি কি ভূমি ও ভূমি রাজকমন্ত্রির কাছে এই অন্তরোধ জানাবেন যে তাদের জমি দেবার জন্ম এই রকম প্রভিসন রাখা হোক ?

**এপ্রিক্সকান্তি ঘোষ:** আপনার কথা মনে রাথবো।

#### Football Ground for blocks

\*293. (Admitted question No. \*710.) Shri Kumardipti Sen Gupta: Will the Minister-in-charge of the Education (Sports) Department be pleased to state—

(a) Whether the Government contemplates to provide each block with a football ground for the welfare of the youths; and

(b) if so, when the scheme is likely to materialise?

#### Sabang-Mohar Pucca Road

\*294 (Admitted question No. \*285.) Shri Bijoy Das: Will the Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

(a) what is the progress made so far to construct Sabang-Mohar Pucca Road in Sabang P. S. in Midnapore district;

(b) when is the road expected to be completed; and

(c) what is the amount sanctioned for the purpose?

Shri Bholanth Sen: (a) to (c) There is no scheme for construction of Sabang-Mohar Pucca Road. The road may, however, be constructed initially upto Kutcha stage with minor bridges and culverts, if funds permit, according to the present programme. Survey work will be started soon and thereafter estimate will be prepared obviously, the expected date of completion and the argount estimated cost cannot be indicated now.

[1-50-2-00 p.m.]

#### वांश्नारमम जीमारख क्रम (भारे

\*২৯৫। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৫০৭।) **শ্রীজাবতুলবারি বিশাস:** স্বরাষ্ট্র (পাসপোর্ট) বিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ধ অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মূশিদাবাদ জেলার জলগী থানার জলগীতে এবং বাণানগর থানার বামনাবাদ, রাজানগর ও কাতলামারীতে বাঙলাদেশের সহিত যাতারাত ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্ত চেকপোষ্ট খোলার বিষয়ে রাজ্যসরকার কেল্রের সহিত কোন যোগাযোগ করেছেন কি: এবং
- (খ) করিয়া থাকিলে, তাহার ফলাফল কি ?

ডাঃ মহা: ফজলে হক: (ক) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ম মূর্লিদাবাদ জেলাস কোন চেক পোষ্ট খোলার ব্যাপারে রাজ্যসরকার কেল্রের সহিত এ যাবং কোন যোগাযোগ করেন নি।

(খ) প্রশ্ন ওঠে না।

্ত্রী আবিত্বল বারি বিশ্বাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় 'ক' এর উত্তরে বলেছেন, কেন্দ্রের সঙ্গে, কান যোগাযোগ হয়নি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই প্রস্তাবিত জায়গাগুলিতে যাতে চেক পোষ্ট হয় তারজন্ত আপনি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন একথা কি আমরা মনে করতে পারি ?

ভা: মহম্মদ ফজলে হক: এ বিষয়ে কোন প্রস্থাব এলে আমরা সেটা বিবেচনা করে কল্রের কাছে অন্নদোদনের জন্ত পাঠাই। এরকম কোন প্রস্থাব আমাদের কাছে আসেনি।

#### ছালা দা রোড নন্দকাপাস রোড ও খডার ইউপালা রোড

\*২৯৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*২৯৩।) **এছিরিসাধন দোলুই** পূর্ত বিভাগের মান্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় 'ছালাদা রোড' 'নলকাপাস রোড' ও 'ঝড়ার ইডপালা রোড' তৈরি করার পরিকল্পনা এ পর্যন্ত সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা .
- (খ) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে, কবে নাগাদ রাভা তৈরির কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়; এবং
- (গ) অগ্রাধিকারভিত্তিক কোনটি আগে হবে?

**শ্রীভোলানাথ সেনঃ** (ক) উল্লিখিত রাজাগুলির মধ্যে একমাত্র খড়ার-ইড়পালা রাজাটি চঙ্গ প্রিকল্পনায় সাময়িকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

- (থ) আর্থিক সঙ্গতি হইলে চলতি বৎসরে।
- (গ) প্রশ্ন ওঠে না।

**শ্রীসুধীর চন্ত্র দাস:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশন্ত কি জানাবেন, সামন্ত্রিক বলতে তিনি কি বোঝাচ্চেন ?

**এতোলানাথ সেন:** তার মনে টেনটাটিভলি।

শ্রীস্থীর চ্জ্র দাসঃ বস্তা প্রধান অঞ্জে এই সমস্ত জায়গায় রাস্থা যেথানে দরকার সেখানে টনটাটিভাল কথাটা কেন বললেন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি?

**জীভোলানাথ সেন:** টেনটাটিভ মানে ফ্যাইন্সাল হয়নি এখনও।

শ্রীভোলানাথ সেন: নিশ্চয় ইচ্ছা আছে। ইচ্ছার অভাব নেই, অর্থের অভাব।
শ্রীস্থীর চন্দ্র দাস: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন, এই ইচ্ছাটাও কি টেনটাটিভ ?
শ্রীভোলানাথ সেন: ইচ্চাটা পারমানেন্ট, এাাজ লং এাাজ আই লিভ।

## নবদ্বীপে কংগ্ৰেস প্ৰাৰ্থী বাড়িতে হামলা

\*২৯৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৫৫৯।) **শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বস্তু ঃ** স্থরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, গত ২৭এ ফ্রেক্সারি ১৯৭২ তারিথে নবদ্বীপ শহরে জনৈক কংগ্রেদ মনোনীত নির্বাচনপ্রার্থীর বাড়িতে কিছু হুদ্ধতকারী হামলা করে:
- (খ) সতা হইলে, (১) ঐ ঘটনায় আজ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা, এবং (২) গুরুতকারীদের সহিত কোন রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ ছিল কিনা; এবং
- (গ) এই ঘটনা সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়া থাকিলে তদন্তের বিপোর্ট সরকার জানাইবেন কি ?
- (খ) (১) হাা, ছই ব্যক্তিকে এপ্রার করা হয়েছে এবং ছয়তকারীরা সি, পি, এম সমর্থক বলে বণিত।
- (গ) এবিষয়ে এখনও তদন্ত চলেছে।

**শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বস্তু:** এই কংগ্রেস প্রাথী বর্তমানে বিধানসভার সদস্য, একথা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি ?

**डाः महाः कक्टल इकः** श्री।

**শ্রীলক্ষ্মী কান্ত বস্তুঃ** মাননীয় মন্ত্রিমহাশার জানাবেন কি, এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রীপরেশ চন্দ্র গোসামী মহাশায় পুলিশকে আগেই অবহিত করেছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কোন ষ্টেপ নেয়নি, এ সম্পর্কে কোন থবর মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আছে কি ?

**छाः महाः कज्ञत्म इकः** ना, जामात्र जाना त्नरे ।

শ্রীপ্তত্তেত মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশর জানাবেন কি ঐ ঘটনার পর ঐ কংগ্রেস প্রার্থীর বাজীর নিরাপতার জন্ম বর্তমানে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?

ডা মহম্মদ ফজলে হক: ওঁরা আমাদের কাছে নিরাপতা চাননি।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিকঃ শাননীর মন্ত্রিমহাশর কি জানাবেন, এই কেসটি কি ষ্টেজে আছে 
ডাঃ মহন্মদ ফজলে হক: তদন্ত চলছে ঘটনা যা হয়েছিল তারপরে এসম্পর্কে গত ২৭-২-৭২
তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৮।৩০৭ ধারা মতে ভারতীর দণ্ডবিধির অস্ত্র আইনের ২৮ ধারা 
এবং ভারতীয় বিক্যোরক আইনের ৬।০ ধার্য়ে নব্ধীপ থানায় কেস নং ২৩, মাম্লা ক্লু করা ধ

হয়েছে এবং এবিষয়ে তদন্ত চলেছে।

শ্রীস্থরেত মুখার্জী: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, আমাদের কাছে সংবাদ আছে ঐ ঘটনার সঙ্গে, পরেশ চক্র গোস্বামীর বাড়ীর কাছে একটা ছাত্রাবাস আছে সেই ছাত্রাবাসে যথোপযুক্ত তল্লাসী করে সেধানে বোমা এবং আরো মারাত্মক অন্ত্রশন্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও সেধানে আরো যেসব সমাজ বিরোধী আছে তাদের ব্যাপকভাবে শান্তি দেবার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা?

ভাঃ মহম্মদ ফজলে হকঃ এরকম আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্ত জানালে আমরা

শিংকর দাস পাল: আমরা যে ধবর পেয়েছি তাতে পয়েশ চক্র গোস্বামীর বাড়ী পুনরার

আক্রান্ত হবার সম্ভবনা আছে এই সংবাদ ম স্থিমহাশয়ের কাছে জানাছিছ। আমি জানতে চাই পরেশ চক্র গোস্বামীর বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নজর রাধার ব্যবস্থা করবেন কি?

ভা: মহম্মদ ফজলে হক: আমার কাচে সংবাদ এলে নিশ্চয়ই চেই! করর।

**এলিংকর দাস পাল:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যেথানে আমাদের পুলিশ ভিপাটমেণ্টের সি, আই, ডি, ডিপাটমেণ্ট আছে সেথানে ভারা কি আপনাকে জানাননি?

তাঃ মহম্মদ ফললে হক: খবর যতটুকু আছে তাব অতিরিক্ত জানালে আমি নিশ্চয়ই দে সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামানিকঃ দাননীর মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন পশ্চিমবন্ধ সরকারের সি, আই ডি. এবং ডি, আই, বি, এই ছটো ডিপার্টমেণ্ট আছে, তাদের কি এই দমন্ত কাজকম করবার জন কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

মি: স্পীকার: কোয়েশ্যেন ডিস্ঞালাওড।

#### কাওরাপুকুর-জুলপিয়া রাস্তার কাজ

∗২৯৮। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ∗২৯৫। ভীরামকৃষ্ণ বরঃ পূর্ত বিভাগের মাল্লমহাশয় ঋষ্ট্রগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) কাওরাপুকুর-ছুলপিয়া রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করতে কতদিন সময় লাগবে, এবং
- (থ) উক্ত রা**ন্তার** জন্য কত টাকা ব্যয় মঞ্র করা হয়েছে ?
- ক) আগামী বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়,
- (४) ১১,१७,००० होका।

শ্রীরামকৃষ্ণ বরঃ মাননীয় মন্ত্রিনহাশয় জানাবেন কি ঐ রাস্থাব কাজ কত সালে আরম্ভ ংয়েছে এবং রাস্তাটির দৈর্ঘ্য কত ?

**্রীভোলানাথ সেন:** কত সালে আরম্ভ ধ্য়েছে আমার কাছে এই কাগজের মধ্যে নেই, আমি থোঁজ করে পরে জানাতে পারি। তবে এর দৈঘ্য হল ৬ মাইল এবং ১১ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮ শক্ষ ৪ হাজার টাকা বায় হয়ে গেছে।

শীরামকৃষ্ণ বর: আমি যতটুকু জানি ঐ রাস্তার কাজ ১৯৬৪ সালে শুরু হয়েছে। এই 
ম বছরের মধ্যে ৪ মাইল রাস্তা হয়েছে। বাকি কাজটা আগামী বছরের মধ্যে শেষ হবে এটা কি
আশা করতে পারি ?

**জ্রীভোলানাথ সেন:** আমি উত্তরে দিয়েছি আগামী বছরে শেষ হবে বলে আশ। করা যায়।

**শ্রীমনোরঞ্জন ছালদার:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি ঐ রাস্তাট। শেব হতে দেরি হচ্ছে কেন, কারণ কি ?

Δ

**জ্রীভোলানাথ সেনঃ** এথনও কাজ চলচে এবং কমপ্লিট হতে দেরি হরেছে কেন সেটা ভো বললান, যদি তারিথটা থাকত বলতে পারতাম। তবে বেশীর গ্রাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি রান্তার ব্যাপারে ইনজাংক্যান থাকে এবং অন্যান্য নানা রক্ম অস্ত্রবিধা থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন ছালদার: এই রকম ইনজাংকসানের কতগুলি কেস আপনার কাছে এসেচে?

**জ্রীভোলানাথ (সন**ঃ নোটিশ দেবেন আমি হাজার হাজার বলে দিতে পারব। আমাদের দেশের লোকেরা রাজা চায় আবার ইনজাংকসানও চায়।

#### Disbursement of salary, etc., of late Gopal Krishna Bagchi

- \*299. (Admitted question No. \*646.) Shri Bhupal Chandra Panda: Will the Minister-in-charge of the Information and Public Relations Department be pleased to state—
  - (a) if it is a fact that the salary, provident fund and death gratuity on account of the service of the late Gopal Krishna Bagchi, an upper division assistant, who died sometime in July, 1970, have not been disbursed to his surviving brother and sister; and
  - (b) if so, (i) the reasons, therefore; and (ii) the measures proposed to expedite payment of the same to the legal heirs?

#### Dr. Md. Fazle Haque: (a) Yes.

- (b) The reasons are as follows:
- (1) No legal heirs preferred any claim so far, non-availability of the Service Book and the leave file; non-adjustment of frequent leave enjoyed by the deceased.
- (2) The following measures are proposed to be taken to ascertain the names of legal heirs through the police; reconstruction of the Service Book, if it cannot be found out; working out of the actual claim taking into account and ascertaining the total qualifying service of the deceased.

**জ্রীঅন্মিনী রায়**ঃ ১৯৭০ দালে মারা গেল, ১৯৭০ দাল থেকে এখন পর্যন্ত ফাইল পাওয়া গেল না। তার স্থালারি, প্রভিডেট ফাও এই ছটি তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া দরকার। সেসম্পর্কে কোন কিছু করা গেল না কেন ?

ভাঃ মহাঃ ফজলে হকঃ আমি তো বললাম তার যে শরীক তারা সে সম্বন্ধে দাবি রাখেনি। তিনি অনবরত ছুটি নিতেন সেগুলি ফাইলে ঠিক্মত এ্যাডজাস্টমেণ্ট ংরনি। সেগুলি এ্যাডজাস্টমেণ্ট যাতে করা যায় তারজক্ত সচেতন আছি।

শ্রীসরোজ রায়: যদিও আপনি বলেছেন লেট গোপাল কৃষ্ণ বাগচী তার ফাইল নিরে গণ্ডগোল আছে, আমার একটা স্পেসিফিক কোরেন্ডেন হচ্ছে আমরা এই রকম ধবর পাছি গাচ বছর আগে মারা গেছে, তারা কেউ কিছু পাছে না। হ'একটা এমন ধবরও বেরিরেছিল শুপনসান, গ্র্যাচুইটি পেতে তার যে এরার সেই এরারও মারা গেল, এ রকম কেসও আছে।
আপনি সেগুলি সাধারণভাবে দেখবেন কি?

Mr. Speaker: That is a request for action.

[ 2-00-2-10 p-m.]

ক্রিকারায়: এই Caseটা Pitiable তা, ১৯৭০ সালে লোকটা মারা গেছে. এই সম্পর্কে নির্দ্দেশ এসেছে, তথন তার ভাই বোন যে যেথানে জীবিত আছে তাদের প্রাপা টাকা special measures নিয়ে দেবেন কি ?

ভাঃ মহাঃ ফজলে হক : নোটিশ দেবেন বলবো।

Mr. Speaker: Question hour is over. Now, short-notice questions.

## দিভীয় হাওড়া সেত

\*৩৩১। (শট নোটিস) ( অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৭৬।) শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ উন্মন ও প্রিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি-

- (ক) দ্বিতীয় হাওজা ব্রীছের নির্মাণে কোন বেদরকারী কণ্টাইরী প্রতিধানকে কত টাকার কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে :
- (খ) ঐ প্রতিষ্ঠান কি কোন বিশেষ শর্ত আরোপ করিয়াছেন, এবং
- (গ) করিয়া থাকিলে, তাহা কি কি?

**ডঃ এম, ডি, ফকুল হক**ঃ (ক) দিতীয় হাওড়া ব্রাজ নির্মাণের কনটাক্ট ভাগিরণী ব্রীঙ্গ কনস্টাকশন কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। এই কোম্পানীর প্রধান অংশাদার হোল জেসপ, ্রথওয়েট, বার্ণ এবং গেমন কোম্পানী। এদেব মধ্যে জেসপ—্রেথওয়েট সম্পূর্ণ ভারত সরকারের তত্বাবধানে কাজ করেন। মূল সেতৃ নির্মানে কনট্রাক্ট মূল্য ১৬ কোটি ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।

(খ) ও (গ) টেণ্ডার দিবার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নানা রকম শর্ভ উপস্থিত করেন। যথা প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ, বিভাৎ সরবরাহ, রেলওয়ে সাইডিং ইত্যাদি। টেঙার-এর পর ষথন কনট্রাক্ট তৈরী হয় সেই সনয় ছুই পক্ষ থেকে নানা রক্ষের শর্তাদি আলোচনা হয়ে থাকে —যথা মেরিসেন রুল চেক, উপযুক্ত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য ইত্যাদি।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: Bridge-এর Contract পাবার জন্ম আর কোন কোন প্রতিষ্ঠান tender দিয়েছিল জানাবেন কি গ

खाः महाः कल्टल हकः वयनहे वनटा शांत्रता ना ।

জীনিভাইপদ সরকার ঃ এই tender যারা নিয়েছেন য'দের tender দেওরা হয়েছে তারা আব্বো টাকা লাগবে এরূপ আবেদন করেছে কিনা জানেন ?

खाः श्रद्धाः कखाल हकः नाः, कार्यन नि ।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ এই যারা tender দিরেছেন এবং যারা নিরেছেন এদের মধ্যে মত্বিরোধ হরেছিল কিনা জানাবেন ?

**डा: गर्हा: कड़ता इक:** आमात्र आना तिहै।

ভীঅবিনী রায়: আমার Supplementary এই সম্পর্কে উনি বললেন যে আলাদাভাবে বলেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা অধিকার আছে একটা privilege আছে। আমরা যদি উত্তর না পাই তাহলে আমাদের অস্থবিধা হয়। এই সম্পর্কে আমি আপনার মাধ্যমে Parliamentary Affairs এর Minster-কে অন্থরোধ করবো তিনি যেন এই সম্পর্কে সামগ্রিকভ বে কি কি Supplementary হতে পারে তা ভেবে আসেন এবং আমাদের জানান।

#### ৰন্ধ শিল্প চালু করা

\*৩৩২। (শট নোটিস) ( অফুমোদিত প্রশ্ন নং \*৭১৪।) **এ। মুগেন্দ্র মুখার্জী**ঃ শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোলয় অফুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২, পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি বন্ধ শিল্প পুনরায় চালু হয়েছে;

(খ) উক্ত শিল্পগুলির মধ্যে কতগুলি হাওড়া জেলায় অবস্থিত, এবং

(গ) উক্ত সময়ে বন্ধ শিল্প চালুহওয়ার পর কাজ ফিরে পেলেছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

**এপ্রিপ্রদীপ ভট্টাচার্য্যঃ** (ক) ১১টি।

- (थ) २ि।
- (গ) ৬৩৭৪ জন।

<u>শীম্বান্দে মুখার্জী</u>ঃ হাওড়া জেলায় যে সমস্ত বড় শিল্প বন্ধ আছে তার সংখ্যা ২০টি ও ২টি মাত্র চলেছে। বাকি গুলি চালু করবার ব্যবস্থা করবেন কি ?

**্রিপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য**ঃ সরকার এ বিষ**রে** চিন্তা করছেন।

Mr. Speaker: Short Notice Starred question Nos. 333, 334, 335 and 336 are held over as the Minister-in-charge is out of Calcutta.

## শ্রমিকদের প্রতিভেণ্ট কাণ্ডের টাকা

\*৩০। (শট নোটিস) ( অনুমোদিত প্রশ্ন নং \*१৫ । ) শ্রীমুগেন্দ্র মুখার্জী: শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) বিভিন্ন কল-কারথানায় নিষ্ক্ত শ্রমিকদের নিকট আদারীকৃত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা জ্মা দেন নাই এমন মালিকের সংখ্যা বর্তমানে কড;

- (এ) তশ্মধ্যে হাওড়া জেলায় কতজন আছেন; এবং
- (গ) ঐ মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন?

**এপ্রদীপ ভট্টার্চার্য্যঃ** (ক) বর্তমানের সংখ্যা জান। নাই। তবে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিথে ২১৯৯ তন ছিলেন।

- (থ) ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিথে ১৮৯ জন ছিলেন।
- (গ) ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিথ পর্যন্ত কর্মচারী। প্রভিডেন্টফাণ্ড আইন ও প্রকল্প অমুসারে বকেয়া টাকা আদাদের জন্ত ৯৬৯৫টি সাটিফিকেট কেস ও ৭৯৬টি ফোজদারী মামলা বিচারাধীন ছিল। উপরন্ত কয়েকটি উপয়ুক্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৮।৪০৯ ধারার মামলা ফল্পু করা হইয়াছে।

শ্রীমুণোন শুট্টাচার্য্য: এত সংখ্যক মালিক যেখানে Provident Fund কেস এরা
Cerificate-এর সংখ্যা কম যেখানে এ সম্পর্কে মালিকেরবিরুদ্ধে কোন actin নেওয়া হয়েছে কি চ

**@প্রিকাপি ভট্টাচার্য্য:** এখনও পর্যান্ত নওয়া হয়নি এর এ সম্পর্কে বিবৃত কিছু জানান সম্ভব নয়।

শ্রীমূণেন ভট্টাচার্য্য: যেসব মালিক Prvident fund জমা দিচ্ছেন না তাঁদের সম্পর্কে Misa বা অন্ত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবছেন কি?

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** টাকা জমা যে পড়ছে না এ সম্পর্কে Provident Fund Commissioner বা তার অযোগ্যতাই দায়ী একথা কি আগনি মনে করছেন?

**শ্রীপ্রাদীপ ভট্টাচার্য্য:** এ সম্পর্কে মস্তব্য কয়া ঠিকনয়।

**জ্ঞীনিতাইপদ সরকার:** ষেসব মালিক টাক। জমা দিচ্ছেন না তাঁদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

**এপ্রিপ্রাপ ভট্টাচার্য্য**ঃ এ সম্পর্কে চিস্তা করা হচ্ছে।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: Central Board of Trust Provident Fund-এর পুণর্গঠন করার কথা বিবেচনা করবেন কি?

**্রিপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য:** এটা তামার মনে থাকবে।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** যার। টাকা জম; দিলেন না তাঁদের বিরুদ্ধে MISA প্রয়োগ করবেন কি।

**এপ্রদীপ ভট্টাচার্ষ্য:** সেটা আমরা বিবেচনা করছি।

Mr. Speaker: Short Notice starred questions No. 338, 339 and 340 are held over.

## গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ

\*৩৪১। (শর্ট নোটিশ) (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৭৬৯।) **শ্রীপ্রত্যোৎকুমার মহান্তি**ঃ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে অর্থবিভাগের মগ্নুরী না পাওয়ার জন্ম স্বাস্থ্য বিভাগ প্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিত্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না;
- (থ) সতা হইলে, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রস্থাবমত উক্ত মঞ্জুরী কবে নাগাদ দিবার সম্ভাবনা আছে ?

শ্রীষ্ঠাজিত কুমার পাঁজাঃ (ক) যে সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছাকাছি বিহাৎ সরবরাহের লাইন আছে সে সকল কেন্দ্রের বৈহাতীকরণের প্রস্তাব পরীক্ষা করে যথারীতি অর্থ দপ্তরের সম্মতি নিয়ে মধ্বুর করা হয়। ইতিমধ্যেই এভাবে অনেকগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বৈহাতীকরণ করা হয়েছে।

(থ) প্রশ্ন উঠে না।

[ 2-10-2-20 p.m.]

শ্রীপ্রক্তোৎকুমার মহান্তি: ১৯৭২-৭০ দালে এইরকম গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বৈছ্যতিকরণের যদি কোন প্রস্তাব থেকে থাকে দেইজন্ম অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত বরাদ্দ ছাড়াও কি মন্ত্রিমান্ত গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বৈছ্যতিক সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন ?

শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা: প্রতি স্বাস্থাকেন্দ্রে বৈচ্যতিকরণের জন্ম ১৬ হাজার টাকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড এদ স্টিমেট ছিল এবং স্বাস্থাকেন্দ্রগুলির ডাক্তার, নার্স এবং অন্সান্ত কর্মচারীদের বাসগৃহ বৈচ্যতিকরণের জন্ম, জিনিষপত্র এবং শ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই টাকা অকার্যাকর হয়ে পড়েছে। সেইজন্ম অর্থ বিভাগের নিকট হইতে সংশোধিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড এসটিমেট লওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্রের বৈচ্যতিকরণের জন্ম ৩৪ হাজার টাকা এবং উপস্বাস্থাকেন্দ্রগুলির বৈচ্যতিকরণের জন্ম ১৪ হাজার টাকা।

**এ প্রতির্ভিত বিভাগের মহান্তিঃ** এই অতিরিক্ত অর্থ বরাদের জন্ম অর্থ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় লিথেছেন কি ?

**্রীঅজিত কুমার পাঁজা** কতকগুলো কাজ সম্বন্ধে অর্থ বিভাগ যে সম্মতি **দিয়েছিল** তার ফ**লে শু**ধু ১০টি স্বাস্থাকেন্দ্রে বৈছাতিকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে ৭১টি প্রাথমিক ও ২৩টি উপস্বাস্থাকেন্দ্র।

শ্রীপ্রত্যোৎকুমার মহান্তি: ১৯৭২-৭৩ সালে নৃতন করে যে সমস্ত স্বাস্থাকেল্রে বৈদ্যতি-করণ করা হবে তার জন্ম অতিরিক্ত বরাদ অর্থ বিভাগকে কি মন্ত্রিমহাশয় চেয়েছেন ?

্ত্রী আজিত কুমার পাঁজাঃ হাঁ, চাওয়া হয়েছিল এবং অর্থ বিভাগ কতকগুলো পরেণ্ট চেষেছেন। সেগুলো যথায়থ উত্তরের জন্ম পূর্ত বিভাগকে জানান হয়েছে। ì

14

**এপ্রভোৎকুমার মহান্তি:** অর্থ বিভাগের মঞ্বী ত্রাধিত করার জন্য মন্ত্রিমহা**শর কি** বাবস্থা অব**শ্বন ক্রবেন**!

শ্রীকালিত কুমার পাঁজা: গ্রামাঞ্চলে তথু স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাপন নর আলো যাতে যেতে পারে তার জন্ম বতন্ব সম্ভব ব্যবহা হচ্ছে এবং সেজন্ম অর্থ বিভাগকে জানিয়েছি। তারা কতকগুলে। পরেন্ট জুলেছেন। সেগুলো আমার বিভাগের নয়, সেগুলো পূর্ত বিভাগের। তাই পূর্ত বিভাগে পাঠান হয়েছে।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** গ্রামঞ্চালের বহু স্বাস্থাকেন্দ্রে আলো নেই। আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে সমন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৈত্যতিকরণ দেওয়া সম্ভব হবে কি ?

**শ্রীকাজিত কুমার পাঁজা:** গ্রামাঞ্চলে সরকার আসার পর দেখা গেল অনেক জারগার স্বাস্থাকেন্দ্র নাই। আমি প্রথমে যেখানে যেখানে স্বাস্থাকেন্দ্র নাই, সেখানে স্বাস্থাকেন্দ্র হাপনের চঠা করছি। তারপর বিহাতের কথা ভাবা হবে।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** অনেক জারগা আছে যেথানে বিহাৎ আছে অথচ স্বা**ন্থ্যকেন্তে** বিহাৎ নেই। সেথানে সেইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিহাৎ দেওয়া হবে কি ?

শীক্ষজিত কুমার পাঁজা: আমি উত্তর দিয়েছি। যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেধানে বাতে বিহাৎ পাওয়া যায় তারজয় ফাইয়ালের স্থাংসানের জয় লিখেছি। সেটা পূর্ত বিভাগে পাঠান । হয়েছে। তালের উত্তর পেলে য়থোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## বছরমপুর পৌর এলাকায় বিস্তাৎ সরবরাছ

\*৩৪২। (শর্ট নোটিস) ( অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৭৮৫।) শ্রীস্কুধীর চক্র দাস: পৌরকার্ব বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বহুরমপুর পৌর এলাকার প্রারহ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ফলে পানীয় জল সরবরাহ বাবহু৷ অচল হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে ঐ শহরের অধিবাসীগণ অশেষ অস্কাবধার সম্ব্রীন হন ,
- (খ) যদি 'ক' প্রশের উত্তব 'হঁ)। হয়, মাননীয় মল্লিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-
  - (১) উক্ত অসুবিধা দ্রীকরণের জন্ম সরকার হইতে কোন আভ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইরাছে কিনা, এবং
  - (২) ঐ শহরে পানীয় জল সরবহার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কোন পরিকল্পনা এছণ করা হইয়াছে কিনা এবং হইলে, তাহা কি ?

.

**শ্রীপ্রফুল কান্তি ছোম:** (ক) এঞ্চপ কোনো খবর বংরমপুর পৌরসভা কিংবা মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের নিকট হইতে সরকার এ পর্য্যন্ত পান নাই। তবে জে**লা শাস**ককে তার যোগে সংবাদ চাওয়া হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত ইহা পাওয়া যায় নাই।

- (খ) (১) প্রশ্ন উঠে না।
- (থ) (২) বহরমপুর পৌর এলাকাষ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে Public Health Engineering Directorate একটি অন্তবতীকালান (Interim Scheme) প্রকল্প প্রস্তৃতি করিতেছেন।

**শ্রীস্থার চন্দ্র দাস**ঃ ঐ স্থানের মধ্যো এল সরবরাহ সম্পর্কে কোন আলাদা স্থাম ভাল করে করবার আছে কিনা?

**শ্রীপ্রফুল্ল কান্তি ঘোষ**ঃ ওয়েষ্টবেঙ্গল টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কাছ থেকে আমরা যে থবর পাচ্ছি তাতে লাইট বা পাওয়ার ফেল করেছে এইরকম থবর আমরা পাই নি। সদস্ত নিশ্চম্বই জানেন বহুরমপুর পৌরসভার জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রচর পুরোন ১৮৯৯ সালে স্থাপিত হয়। তারপর ঐ এলাকার যে লোক সংখ্যা বেড়েছে তাতে প্রায় ৫ লক্ষ গ্যালন জলের প্রয়োজন আছে। এটাকে সামনে রেথে বহরমপুর পোর কর্তৃপক্ষ পারিক ইঞ্জিনিয়ারিং হেলথভিরেকটোরেট থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করেছেন। এটা আমরা একজিকিউটিভ অফিসারের কাছ থেকে জেনেছি। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সময়সাপেক্ষ বিবেচিত হওয়ায় বহরমপুর পৌর কর্তৃপক্ষ পানীর জলের দামিয়িক উন্নতি বিধানের জন্ম অন্তর্বর্তী একটি প্রকল্প অর্থাৎ ইন্টারিম স্ক্রাম গত জুন মাসে এই বিভাগে পাঠিয়েছেন। এই প্রকল্পের আকুমানিক ব্যয় হবে ১৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৪০ টাকা সমগ্র টাকাটা প্রাণ্ট ইন এড হিসাবে বহরমপুর পৌর কর্তৃপক্ষ প্রার্থন! করেছেন কিন্তু এই বিভাগে ঐ প্রকল্পের রূপায়ণের জন্ম কোন অনুদান মঞ্জর করবার উপযুক্ত অর্থ বরাদ করবার ক্ষমতান। থাকার জন্ম জল সংবরাহ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিবেচ্য বিষয় হবার জন্য এই অন্তর্বতীকালীন প্রকল্পটি উক্ত বিভাগে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং পৌরসভা এবং জেলা শাসক ম**হাশয়কে** তা জ্ঞাত করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে অমুসন্ধান করে জানা গেলু যে উক্ত অন্তর্বতীকালীন প্রকল্পটি স্থানিটারী প্রোজেন্ট রুল অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয় নি এবং পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিরেকটোরেট নৃতন অন্তর্বিতাকালীন প্রকল্প প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়াছেন। এথানে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে যে পৌর এলাকায় পানীয় জলের বাবস্থা মূলত: সংশ্লিষ্ট পৌরসভার দায়িত। যদি কোন পৌরসভা জল সরবরাহ প্রকল্প চালু করতে ঋণ চান তাহলে স্বাস্থ্য বিভাগের হেল্থ ডিপাটমেণ্ট তা বিবেচনা করে থাকেন এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করে তারা ঋণ দেন।

শীসুধীর চন্দ্র দাস: স্থার, তাহলে আমরা ব্যুলাম যে পৌরসভাও করতে পারবেন না এবং আপনার ডিপাটমেন্টেরও অন্থদান দেবার ক্ষমতা নাই। উনি যে পরিকল্পনার আভাস দিলেন তাতে ওনার ডিপাটমেন্ট থেকে ঋণ দিতে পারেন না। তাহলে কি হবে?

# @ প্রিপ্রকৃল কান্তি ঘোষ: প্রে। পরিকল্পনাট। আমাদের বিভাগের নয়, এটা হেল্থ
ভিরেক্টোরেটে পাঠিয়েছি প্রসেদ করবার জয়। এই প্রসেদ করতে গিয়ে তারা দেখেছেন য়ভাবে

এটা ড্র করা উচিত ছিল সেইভাবে ড্র করা হয় নি। সেটা আবার ড্র করতে পাঠান হয়েছে এবং সেটা ড্র করার পর আবার পরীক্ষা করে দেখবেন হেল্থ ডিরেক্টোরেট।

শ্রীশংকর দাস পাল: মাননীয় মন্ত্রিষ্থাশয় যা বললেন এইসব গোলমালে পড়ে ঐ সব লোকের অস্থবিধা থেকেই যাছে। কাগজপত্রে থাকলে কি হবে। যাতে এই কাজটার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তারজন্য কি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? সেরক্ম পরিস্থিতি দেখা দিলে সামন্ত্রিক পরিকল্পনা কি নেয়া হবে ?

**@ প্রফুল কান্তি ছোম:** আমি মাননীয় সদস্তকে বলতে পারি যে আপনি বোধহয় জানেন জাসানসোল প্রস্তৃতি বিভিন্ন জান্ত্রগায় এইরকম অস্থবিধা দেখা দেওয়ায় আমর। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা সাময়িক পরিকল্পনার কথা কিছু ভাবিনি তা, কপায়িত করেছি।

## আড্থিৰমা জলসেচ প্ৰকল্প

\*৩৪৩। (শট নোটিস) (অরুমোনিত প্রশ্ন নং \*৭৮৬।) **জ্রীনিডাইপদ সরকার** রুষি বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) নদীয়া জেলার রাণাঘাট ১নং ব্লকের চ্ণী নদী হইতে জলসেচের নিমিত্ত আড়থিষমাতে যে জলসেচের প্রকল্পটি গহীত হইয়াছিল তাহার বর্তমান অবস্থ। কি,
- (২) কোন সালে উক্ত প্রকল্পের কাজ শুক হইয়াছে এবং এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যবিত হইয়াছে:
- (গ) কতদিনের মধ্যে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে জলসেচের কাজ শুরু হইতে পারে , এবং
- (ঘ) কত একর জমিতে জলসেচের জক্ত উক্ত প্রকল্প গৃহীত হইয়াছিল ?

#### [ 2-20-2-30 p.m. ]

**ঞ্জিআনন্দমোহন বিশ্বাস:** (ক) প্রকল্পটি এথনও চালু করা সম্ভব ২য় নাই।

- (थ) ১৯৫৬-৫१ मारम । এ পर्यस्त ७,०৮,३१৮, টাকা বায় श्हेत्राहि ।
- (গ) সংশোধিত এষ্টিমেট মঞ্জুর হইলে ছই বৎসরের মধ্যে।
- (ঘ) ২০০০ একর।

71

**জ্রীরিভাইপদ সরকার:** মাননীয় মন্ত্রিমহাশর জানেন কি, এই পরিকল্পনার ক্রটির জন্ত সেচকল্পের কাজ বার্থ হয়েছে ?

1 \$

**জ্রীজ্ঞানন্দমোহন বিশাস**: এই পরিকল্পনা ১৯৫৬-৫৭ সালে নেওয়া হয়েছিল প্রথমে পাবলিক হেল্থ ডাইরেক্টরেট-এর সি, ডি, পি ক্ষ'মে। তারপর সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে কবি দপ্তর এটাকে টেক ওভার করে যার ফলে টেকনিক্যাল কমিটির স্থপারিশক্রমে আবার এটাকে রিকনষ্ট্রাকশান করা হচ্ছে এবং তারজক্ত বিলম্ব হচ্ছে।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** আপনি কি জানেন যে জল ছাড়া হলে ছাড়ার পর জলের তোডে ধাল ভেলে গিয়েছিল?

**জ্রীজ্ঞানন্দমোহন বিশাস:** এটা ঠিক, সেইজক্ত দেরী হচ্ছে। প্রথমে আগে সিমেন্ট কংক্রিটের লাইনিং রিকনষ্টাকশান করা হচ্ছে।

**জ্রীনিভাইপদ সরকার:** যেসমন্ত কনট্রাক্টার এইগুলি করেছিল তাদের জ্রটির জন্ম এই অব্যবস্থা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম শান্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

Shri Ananda Mohan Biswas: The contractor failed to complete the work in time and actually left the work. The case of this contractor has been dealt with as peratender rules in force. সরকার এই সহকে ব্যবহা করছেন।

**জীনিভাইপদ সরকার:** কতদিনের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

**ঞ্জিআনন্দমোহন বিশ্বাস:** এই সম্বন্ধে আইনগত যে ব্যবস্থা নেওরা দরকার সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

**জ্রীনরেশ চক্র চাকী:** কতদিনের মধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে জল দেবেন ?

**জীজানন্দমোহন বিশ্বাস:** এটা একটা সংশোধিত প্রকল্প, এই সংশোধিত এষ্টিমেট ম**গুর হলেই।** 

**জ্ঞানরেশ চন্দ্র চাকী:** এই প্রকল্পে ৬ লক্ষ টাকা থরচ হল, ত্-হাজার জমিতে জল দেওয়ার কথা কিন্তু এথনও কাজ ওক হয়নি। যাইহোক মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন এথানে যে যক্তপুলি ছিল তার অনেক কিছু চুরি হয়ে গিয়েছে ?

শ্রী আননদমোতন বিশ্বাস : এটা একটা আমেরিকান যন্ত্র। এই যন্ত্রটির স্পেরার পার্টস্না থাকার অকেজা হয়ে আছে এবং এ্যাভেলেবেল হছে না। এর জক্ত একটু দেরী হছে। এর সাইজ কি হবে, এই স্টেডিয়ামে ফুটবল এবং ক্রিকেট থেলা যাবে, না ক্রিকেটের আলাদা স্টেডিয়াম হবে এইরকম অনেকগুলি প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত আছে। এই প্রশ্নগুলির তাড়াতাড়ি জবাব দিলে তারপর যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তথন আবার অক্তরকম কথা উঠতে পারে। সেইজক্ত আমাদের ছ'মাস সময় দেবেন। তাছাড়া ২০শে মার্চ সরকার গদীতে এসেছে, তথন সরকারের সামনে অনেকগুলি বড় বড় প্রশ্ন ছিল সেইগুলিকে আগে নেওয়া হয়েছে। আপনারা নিশ্চইই ক্রীকার করবেন যে আজকে স্টেডিয়াম আর জলের প্রশ্নকে একভাবে দেখিনি। স্টেডিয়ামকে

আজকে কলকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানের যে প্রবলেম তাকে এক পর্যায়ে দেখিনি এবং এইসব কারণেই আমরা আরো হ'মাস সময় চেয়েছি।

#### গামীণ কর্মসংস্থানের স্বন্য অর্থ

\*৩৪৪। (শর্ট নোটিস) (অন্ত্যোদিত প্রশ্ন নং \*৭৮৭।) শ্রীনিভাইপদ সরকার: পরি-কল্লনা ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্প কেন্দ্রীয় সরকার
  পশ্চিমবন্দের জন্ম অর্থ বরান্দ করিয়াছিলেন;
- (খ) সত্য হইলে, উক্ত অর্থের পরিমাণ কত;
- (গ) কি কি শঠাধীনে এই টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল;
- উক্ত অর্থের মধ্যে এ পর্যন্ত কত টাকা থরচ হইয়াছে এবং কত টাকা থবচ ন। হওয়ায়
  ফেরত গেছে; এবং
- (৬) উক্ত ফেরত যাওয়ার টাকা থরচ না হওয়ার কারণ কি ?

ডাঃ মহঃ ফজলে হক: (ক) হঁচা।

(थ) २२२ नक छोका।

- (গ) ক্রাস (crash) পোগ্রামের শর্ড অস্ত্রযায়ী ইহা নিম্নলিখিত গুণাবলী প্রয়োজন :--
  - (১) সরাসরি গ্রামাঞ্চলে এই প্রকল্প দারা কর্মসংস্থান এবং উহা মূলতঃ শ্রম ভিত্তিক হইতে হুইবে ।
  - (২) স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের দারা স্থায়ী সম্পদ গঠনে সহায়ক হইবে যাহা কিনা সামগ্রিক-ভাবে জেলা উন্নয়নে সহায়তা করিবে।
  - (৩) প্রকল্পে মজুরী এবং উপকরণ ও কারিগরি তত্তাবধানে বাবদ ব্যয়ের গড় আরুপাত ৭০:৩০ হটবে।
  - (৪) এই প্রকল্পে লক্ষ্য হইবে প্রতি জেলায় প্রতি বংসর ১০০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থান।
- (ব) প্রাথমিক হিসাব মত ১,৫৩,০০, ০০০ টাকা থরচ হইয়াছে এবং ১,৪৬,০০,০০০ টাকা থরচ হয় নাই।
- (৩) এই প্রকল্পের বরাদ টাকা সম্পূর্ণ বায় না হওয়ার জন্ম মুখাত: পশ্চিমবঙ্গে শরনাথী আগগমন ও ব্যাপক বন্ধ। ইত্যাদি দায়ী।

শ্রীনিভাইপদ সরকার: মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে টাকা আংশিক থবচ হয়েছে আর এক কোটি টাকার উপর ফেবত গিয়েছে, এই ফেবত যাবার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে বজা, শরনাথী আগমন ইত্যাদি কথা বলেছেন। আমাদের যা থবব—বিভিন্ন জেলা এবং রাইটার্স ব্লিভিংসের আমলাদের গাফিলতির জন্মই এই টাকা ফেবত গিয়েছে, এটা সত্য কিনা ?

णाः मरुः क**ज्राम रुकः** ना ।

শীনিতাইপদ সরকার: আমি জানি বিভিন্ন বি, ডি, ও অফিসের মাধ্যমে প্রোগ্যাম এবং স্কীম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বি, ডি, ও অফিস থেকে বিভিন্ন প্রপোজাল এ্যাকস্পেটেড হয়নি, এখন দেখা যাচ্ছে টাকা ফেরং যাচ্ছে, আমি বলব ডি এম এবং উর্ণতন কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জক্তই এটা টাকা ফেরত গিয়েছে, এটা কি ঠিক নয় ?

Z

**ডা: মহম্মদ কল্পলে হক:** স্পেসিফিক কেস দিলে তদন্ত করে দেখব।

শীনভাইপদ সরকার: স্পেসিফিক কেস দিতে দেরী হবে, আমরা দেখছি টাকা ফেরৎ যাওরার বন্যার গরে বহুলোক না খেরে রয়েছে, এই টাকা থাকলে অনেক কাজ হত, স্বীম দেওয়া হয়েছিল—রাস্তা সংখারের জন্ম, থাল খননের জন্ম, এইরকম নানা রকম স্বীম বিভিন্ন জেলা অফিসে, রক অফিসে এমন কি রাইটাস রিডিংস পর্যন্ত এসেছিল, তাই মাননীয় মশ্বিমহাশয় দরা করে অন্তসন্ধান করে কি দেখবেন কি কারণে ফেরৎ গিয়েছিল এবং অন্তমোদিত হয় নি ?

ভা: মহা: ফজলে হক: মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্ম জানাই অতীতে কি হবেছে তা জানা নাই, যদি স্পেসিফিক ঘটনা জানান নিশ্চয়ই দেখব, তবে আমি এই আখাস দিতে পারি আগামী দিনে প্রোগ্রামের মাধ্যমে যাতে গ্রাম বাংলার উন্নয়ন করা ষায় তারজন্ম আমি সচেষ্ট হয়েছি এবং তারজন্ম ক্ষীম রূপান্তরিত হয়ে যাতে স্থাংশন হয় তার জন্ম আমি সচেষ্ট আছি, আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যগণের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করছি, যদি সঠিক কেস জানান নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীমতী সীতা মুখোপাধ্যায়: ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তৈরী হয়ে সেটা স্থাংশন হয়ে আসতে আসতে টাকা ফেরং যাচে, সেই টাইমের মধ্যে গ্রামীন কর্মসংস্থানের মূল উদ্দেশ্যে বরাদক্ষত টাকার একটা অংশ ফেরত না দিয়ে নর্ম্যাল প্রেট রিলিফে লাগাতে পারেন, তার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান এগিয়ে দেবার জন্ম কোন কথা ভাবছেন কি ?

**ডা: মহ: ফজলে হক:** না সেটা সম্ভব নয়।

**শ্রীমতী সীন্তা মূথোপাধ্যায়** কেন সম্ভব নয়, ক্রাশ করে না পড়লে কি কর্মসংস্থান করা যাবে না ?

(উত্তর দেওরা হয়নি)

**জ্রীপ্রবোধ কুমার সিংহ রায়**: এই পরিকল্পনায় জেলা ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ কত বরাদ্দ করা হয়েছে ?

**ডা: মহম্মদ ফজনে হক:** জেলা ভিত্তিক সাড়ে বার লক্ষ টাকা ইয়ার্লি বরাদ্দ করা হ**রেছে** ?

**শ্রীপ্রবাধ কুমার সিংছ রায়:** কোন জেলায় কত টাকা থরচ হয়েছে পরিসংখ্যান দিতে পারেন কি?

ডা: মহম্মদ ফজলে হক: নোটিশ দিলে বলতে পারি।

#### নবগ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র

\*345. (Short Notice) (Admitted question No. \*882.) **এরবীন্দ্র ভোষ:** স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে স্থামপুর থানার অন্তর্ভুক্ত নবগ্রাম অঞ্চলে যে হেলথ সেন্টার আছে তাহার তুরবস্থার বিষয় সরকার অবগত আছেন কি;
- (খ) উক্ত হেলথ সেণ্টার-এ প্রতাহ রোগীরা কত প্রসার মেডিসিন পান;

- (গ) ঐ হেলথ সেন্টার-এ বর্তমানে কয়টি বেড আছে এবং তাহা রোগীদের থাকবার মত অবস্থার আছে কি না;
- (ম) সরকার কি অবগত আছেন যে বর্ষাকালে ঐ হেলখ সেন্টারের রোগীরা অন্তের বাড়ীতে আশ্রম কাইতে বাধ্য হন, এবং
- (%) অবগত থাকিলে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিতেছেন <sup>2</sup>

## শ্রীকজিত কুমার পাঁজা: (১) হাঁ।।

- (২) স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্বন্ধে সরকারের বর্তমান নীতি গ্রহণের পূর্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১৯১৩ সালে কন্ট্রাকশন বোর্ড নির্মাণ করেছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়ীটির অবহা ভালো নয় এবং উহার ন্যামতের ক্রন্থ পূর্ত বিভাগকে অম্বরোধ করা হয়েছে।
  - (খ) (১) বছির্বিভাঙ্গে রোগী প্রতি ১২ প্রসা এবং অস্কবিভাগে ২৫ প্রসা।
  - ্গ্র (২) এবং (৩) স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে ১০টি শ্ব্যা আছে। ঘরের চালায় ২।১ জায়গায় ছিত্র থাকায় বৃদ্ধিরসময় ঐ জায়কা। থেকে রোগীদের ঘরের অক্তঞ স্বাতে হয়। ঘরের মেরামত কার্য চলছে।

#### [ 2-30-2-40 p.m. ]

্রীরবীক্স ছোষ: মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে, ওই হাসপাতালে যিনি ডাক্রার আছেন তিনি মেদিনীপুরে থাকেন এবং কমপাউগুর হাসপাতাল চালান।

**শ্রীঅভিত কুমার পাঁজা** : এটা এই প্রশ্নের মধ্যে আসে না।

শ্রীরবীজ্য হোষ: মন্ত্রিমচাশয় কি জানেন যে, ওই হাসপাতালে যে সমক্ষ রোগীরা আছেন স্ক্রানের বিছানা নেই এবং বর্ষার দিনে উপরে যে চাল আছে সেখান থেকে জল পড়ে।

শীতাজিত কুমার পাঁজা: আমি উত্তরে বলেছি ওই স্থান্তা কেন্দ্রটিতে ১০টি শ্যা আছে এবং ধরের চালে ২।১টি জারগায় ছিন্ত থাকায় বর্ষার সময় বোগীদেব সেথান থেকে অক্স জারগায় সরাতে হয়।

**এরিবীন্দ্র (ঘাষ** মন্ত্রিমহাশয় জামাবেন কি, ১২ নয়। প্রস। ও্যধ দিয়ে রোগী বাঁচান যায় কিনা?

শ্রীত্রজিত কুমার পাঁজো: বহিবিভাগে ১২ নয়। পয়সা নয় ১২ পয়সার ঔষধ দেওয়। হচ্ছে এটা যে কম হচ্ছে সে সম্বন্ধে এই নৃতন সরকার আসার পর অনেক জায়গা থেকে খবর আসছে এবং এটা বিবেচনাধীন আছে।

**শ্রীরবীন্দ্র যোষ**ঃ মন্ত্রিমহাশয় বোধহয় জানেন ওই ১৯লথ সেণ্টারটি নবগ্রাম নামে এমন একটি জারগায় যেথানে কোন রাস্তাঘাট নেই। আমার প্রশ্ন হচ্চে সেধানে যাতে ঔষধের ব্যবস্থা হয় এবং ডাক্তারের ব্যবস্থা হয় তারজক্য তদন্ত করে স্ব্রোব্যা করবেন কিনা?

**্রীঅভিত কুমার পাঁজা**ঃ যেধানে যেধানে ডাক্তার নেই বা ঔষধ নেই সেক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট তৎপর হয়েছেন এবং এ সম্বন্ধে নিশ্চম্মই স্করাহা করা হবে।

**শ্রিকবীন্দ্র ভোষঃ** মন্ত্রিমহাশায় তদন্ত করে ওই হাসপাতাল বাতে বর্ষার আগেই মেরামত করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন কি?

Z

**এজজিত কুমার পাঁজা:** আমি উত্তরে বলেছি ঘরের মেরামত কাজ চলছে।

# বীরভূম জেলায় পাকা রাস্তা

- \*০০০। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*২৯৭।) **শ্রীজানন্দ্রোপাল রায়ঃ পূর্ত** বিভাগের মল্লিমহাশ্য অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বীরভূম জেলায় ১৯৭২-৭০ সালে কোন্কোন্রান্তা পাকা করিবার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে: এবং
  - (খ) এইসকল বান্তার কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

# The Minister for Public Works Department (Roads):

(ক) এবং (থ) সংলগ্ন তালিকাভুক্ত রাস্থাগুলির নির্মাণ করার কথা বিবেচনা করা হইতেছে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত শীঘ্রই গ্রহণ করা হইবে।

#### Name of Roads

- 1. Palitpur-Palita (old Badshai Road).
- Link road from Bolepur-Nanor Road, to Bolepur-Palitpur Road via Kalika.
- 3. Link road to Tarapith Temple from Rampurhat-Tarapur Road.
- 4. Link road to Raigaon H. C. from Nalhati-Raigaon Road.
- Link road from Nalhati-Rajgaon Road to Murarci H. C. with extension up to Bajilpur.
- 6. Ghatderlampur (on Suri-Rajgaon Road) to Madhaipur H. S. School.
- 7. Sarada-Bhujang.
- 8. Joydev-Kenduli-Illambazar.
- 9. Extension of Bhatina-Narayanpur Road, up to Narayanpur Girls' School.
- 10. Rampurhat-Ayas.

#### Widening and strengthening of old roads.

11. Widening and strengthening of Nalhati-Moregram Road.

# वत्रानगत्र-कामात्रशिष्ठि जदम्बे अमोगत अमोर्कन

- \*৩০১। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৬৭২।) **শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য:** উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বরানগর-কামারহাটি জয়েণ্ট >ওয়াটার ওয়ার্কস-এর সম্প্রদারণের কাজ কোন সময় ৩জ হয়েছে ;

# OUESTIONS FOR ORAL ANSWERS

- (৪) এই সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে; এবং
- (গ) এই সম্প্রসারণের ফলে মোট কত লোকের জলের প্রয়োজন মেটান যাবে?

### The Minister for Health Department :

- ক) প্রকল্পের কাভ এখনও আরম্ভ করা হয় নাই।
- (a) ইং ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
- (গ) আমুমানিক প্রায় দশ লক্ষ লোক উপকৃত হইবেন।

# কেলেঘাই এবং বাগুই নদীর উপর সেত নির্মাণ

\*০০২। (অমুনোদিত প্রশ্ন : \*০০০।) **এপ্রিক্স মাইডি**: পর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশর অমুগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মেদিনীপুর জেলার দীঘা-বাঙ্গুচক রাস্তার উপর কেলেঘাই এবং বাগুই নদীর পুল ছইটি নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, এবং
- (খ) থাকিলে, ঐ কাজ কবে আরম্ভ করা হইবে?

#### The Minister for Public Works Department

(ক) এবং (খ) কেলেঘাই নদীর পূল করিবার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেচ বিভাগের 🖣 কলেবাই প্রকল্পের নক্সা শেষ না হওয়ায়, কেলেবাই নদীর প্রকাবিত পুলেব নীচ দিয়া কত জল প্রবাহিত হটবে, তাহা না জানায়, পুলের নক্সা তৈয়ারি করা সম্ভব হইতেছে না।

বাণ্ডই থালের উপর প্রস্তাবিত পুলের নক্সা করা হইতেছে। আগানী বংসর নিমাণকার্য স্থক ংইবে বলিয়া আশা করা যায়।

# গৌরাকডি-লালগঞ্চ রোড

\*৩৯৪। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং \*৩০১।) **এীস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) আসানদোল মহকুমার শিল্লাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ গৌরান্ধডি-লালগঞ্জ রাস্তা পাকা করিবার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; এবং
- (খ) গ্রহণ করিয়া থাকিলে, কবে নাগাদ উব্ধ রাতা পাকা করিবার কাজ শেষ হইবে?

### The Minister for Public Works Department:

- (ক) না।
- (थ) वात्र कर्छ ना।

Ł

# দামোদরের উপর সেতু নির্মাণ

\*৩০৬। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩১৩।) **ত্যশ্বিনী রায়**ঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্যু অহুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি:—

- (ক) ইহা কি সতা যে, বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণের প্রকল্পটি চুড়ান্ডভাবে গুহীত হইয়াছে: এবং
- (খ) সত্য হই লে—
  - (১) সেতুর ক্রমিক সংখ্যা ও নির্মাণ স্থান .
  - (২) আত্মানিক ব্যয়:
  - (৩) আরভেব ও সমাপ্তির পরিকল্পিত সময়স্টী, এবং
  - (৪) রাজ্য সরকারের বায়ের অংশ ?

#### The Minister for Public Works Department:

- (ক) **ন**া
- (থ) প্রশ্ন ওঠে না

# হাভিগেড়িয়া-কুলটিকরী-রোহিণী-রগড়া রাস্তা

\*৩০৭। (অস্মোদিত প্রশ্ন নং \*৩২৪।) **জীহরিশ্চন্দ মহাপাত্র** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অস্থ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্তত্ত মেদিনীপুর জেলার হাতিগোডিয়া-কুলটিকরী-রোহিণী-রগড়া রাস্তার নির্মাণকার্য কবে নাগাদ শেষ হইবে বলিষা আশা করা যায়,
- (থ) **এই রান্ত। নির্মাণে এ** পর্যন্ত কত টাকা ধরচ হইয়াছে এবং এ পর্যন্ত নির্মিত রান্ডার পরিমাণ কত: এবং
- গে) এই রান্তা নির্মাণের কাজ শেষ করিতে বিলম্বের কারণ কি ?

#### The Minister for Public Works Department:

- (ক) প্রয়োজনীয় ভূমির দথল পাওয়া গেলে ১৯৭৫ সালের মধ্যে রান্ডার নির্মাণ কার্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
- (থ) ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত ৪,৪৭.০০০ টাকার মত থরচ হইয়াছে এবং প্রায় ৫ মুশইলের মত রাস্তার নির্মাণ কার্য শেষ হুইয়াছে।
  - (গ) সীমিত অর্থ বরান।

# বাঁশলই নদীর উপর সেতু

\*৩০৮। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৪২১।) শ্রীমোডাছার হোসেনঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রি-মহাশ্র অন্তর্গ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) বীরভূম জেলার বোলপুর হইতে রাজগা রাস্থায় বাশলই নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা বর্তমানে কি প্যায়ে আছে: এবং
- (থ) বীরভূম জেলার চাতরা হইতে জাজিগ্রাম রাস্তার কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

# The Minister for Public Works Department:

- (ক) ইহার প্রাক্তলন (এপ্টিমেট) পরীক্ষাধীন আছে।
- (থ) এই রাস্তার কাজ আরম্ভ করার কোন পারকল্পনা নাই।

### ডোমকলে পাকা রাস্তা

\*৩০৯। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং \*৪৫১।) ডাং মহম্মদ এক্রামূল 'হক বিশ্বাস : পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা ক্রিবার কোন প্রস্তাব আছে কিনাঃ
- (>) ভাতশালা হইতে কুশাবাড়ীয়া ঘাট;
- (২) রাজাপুর হইতে গড়াইমারী হাস্পাতাল ব্রিপুর প্র্রুবাড়তি অংশ
- (o) मानियथाननियां पाका वाला इहेट मानियथाननियां कामभाजान ; ववः
- (৪) গজনীপুর হইতে নতীডাঞ্চী (নদীয়া) ভায়া জিংপুর হাসপাতাল: এবং
- (থ) থাকিলে, তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

### The Minister for Public Works Department:

- (ক) রাজাপুর হইতে গড়াইনারী সাত্তা কেন্দ্র প্যাত এবং সাদিয়াখানদিয়াড় এইতে সাদিয়াখানদিয়াড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যান্ত রাস্তা ডুইটি সাম্য্রিকভাবে চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ইয়াছে।
  - (খ) চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ দিকে স্থক হবে বলে আশা করা যায়।

# বাঁকুড়া ডিভিসনে রাস্তা নির্মাণের জন্ম টাকা

- \*৩১০। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫১০।) শ্রীশস্তুনারায়ণ রোশস্বামীঃ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ১৯৭১-৭২ সালে বাঁকুড়া ডিভিসনে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্ম কত টাকা মঞ্জুর করা হইরাছিল এবং তাহার মধ্যে সমস্ত টাক: ব্যয় হইরাছে কিনা এবং না হইলে, তাহার কারণ কি;

R

- (४) कान कान दासाद अम के ठाका बदाफ कदा इहेबाहिन : ववः
- (গ) উক্ত রান্ডাগুলির মধ্যে কোনগুলির কার্য—
- (১) সমাপ্ত হইরাছে:
- (২) আরম্ভ হইয়াছে; এবং
- (৩) আরম্ভ হয় নাই ?

# The Minister for Public Works Department:

(क) ২২,১৮,৮০০ টাকা মঞ্ব করা হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা ব্যন্ত হয় নাই . কারণ জমির দথল না পাওয়ায় এবং রাভা নির্মাণের জন্ত প্রায়োজনীয় সিমেন্ট, বিটুমেন, লোহা প্রভৃতি সময়মত সরবরাহ না হওয়ায় কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

(४ वर १) मः मध विवतनी छहेता।

#### Statment

| Na  | me of the Road.                                                               | Sanctioned amount. Rs. | Remarks.            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| 1.  | Bankura-Taldangra<br>Road to Midnapore<br>Raniganj Road.<br>(Connecting road) | 4,4000                 | Nearing completion. |  |
| 2.  | Bishnupur Bye-pass.                                                           | 5,000                  | Do.                 |  |
| 3.  | Rasulpur-Khandakosh<br>Chalkpuruhit.                                          | 5,000                  | Do.                 |  |
| 4.  | Bishnupur-Patrasayer.                                                         | 46,000                 | Do.                 |  |
| 5.  | Krishnapur-Raipur-<br>Fulkushma-Banagaria.                                    | 15,000                 | Do.                 |  |
| 6.  | Bishnupur-Sonamukhi-<br>Rangamati.                                            | 5,900                  | Do.                 |  |
| 7.  | Saltora-Mejia.                                                                | 4,300                  | Do.                 |  |
| 8.  | Rasulpur-Indus.                                                               | 5,700                  | Do.                 |  |
| 9.  | Bishnupur-Patrasayer Road. the bridge on Dwarakeshar.                         | 4,50,000               | Do.                 |  |
| 10. | Simlapal-Saringia-<br>Bagmundighat.                                           | 17,900                 | Do.                 |  |
| 11. | Damda-Chalkaltor-<br>Dardi-Manbazar.                                          | 5,000                  | Do.                 |  |
| 12. | Purulia-Pura to<br>Kesoreghat.                                                | 60,000                 | Do.                 |  |

| Name of the Road. |                                                                 | Sanctioned amount. | Remarks.         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                   |                                                                 | Rs.                |                  |
| 13.               | Purulia boundary to Rajganj.                                    | 30,000             | Works started.   |
| 14.               | Simlapal-Khatra-<br>Ambicanagar.                                | 4,100              | Do.              |
| 15.               | Simlapal-Khatra<br>(upgrading).                                 | 9,500              | Do.              |
| 16.               | Bishnupur-Patrasayer (upgrading).                               | 21,100             | Do.              |
| 17.               | Mathgoda-Fulkoshma-<br>Benagoria.                               | 2,800              | Do.              |
| 18.               | Joypur-Baital.                                                  | 1,70,000           | Do.              |
| 19.               | Taldangra-Pachmura-<br>Choubeta.                                | 3,00,000           | Do.              |
| 20.<br>21.<br>22. | Raipur-Ambicanagar.<br>Supur-Dhulagarh.<br>Kangsabati bridge at | 32,200<br>3,000    | Do.<br>Do.       |
| •                 | Raipur.                                                         | 3,00,000           | Do.              |
| 23.               | Damda-Chakalpur-Daradi-<br>Manbazar (upgrading).                | 9,900              | Do.              |
| 24.               | Pura-Bankura boundary.                                          | 30,000             | Do.              |
| 25.               | Ramkanali R. S. to Panchetbundh.                                | 8,600              | Do.              |
| 26.               | Manbazar-Puncha                                                 | 5,000              | Do.              |
| 27.               | Tamna-Hashla                                                    | 6,100              | Do.              |
| 28.               | Jhalda-Bagmundi.                                                | 75,000             | Do.              |
| 29.               | Balarampur-Bagmundi                                             | 36,300             | Do.              |
| 30.               | Pura-Kalipur-Adra-<br>Raghunathpur.                             | 95,000             | Do.              |
| 31.               | Hura-Puncha.                                                    | 2,000              | Do.              |
| 32.               | Balarampur-Barabhum.                                            | 53,000             | Do.              |
| 33.               | Kashra-Durgi.                                                   | 68,000             | Do.              |
| 34.               | Manbazar-Sindri                                                 | 30,000             | Do.              |
| 35.               | Layrapara-Cheliama.                                             | 15,000             | Do.              |
| 36.               | Begunkodar-Jhalda                                               | 18,000             | Do.              |
| 37.               | Pura-Bankura boundary.                                          | 1,00,000           | Do.              |
| 38.               | Ladki-Kishanganj                                                | 1,00,000           | Do.              |
| 39.               | Parbelia-bus Stand Saltora.                                     | 25,000             | Do.              |
|                   | Bishnupur City to Bishnupur Bye-pass.                           | 25 <b>,0</b> 00    | $\mathbf{D_0}$ . |
| 41.               | Barjola-Maliara-Durlavpur (widening).                           | 20,000             | Do.              |

#### ASSEMBLY PROCEEDINGS

[5th May

| Name of the Road. |                                                                                                                                             | Remarks.                            |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 42.               | Road on North side of Darakeswar river linking Bishnupur-Patrasayer Road & Bishnupur-Sonamukhi Rangamati Rd. (from 'C' stage to 'A' stage). | Work will be started<br>in 1972-73. |  |
| 43.               | Road along the North Bank of Darakeswar from Nadanga via Ajoydhya to Joykrishnapur with a link to Panchal ('C' stages).                     | Do.                                 |  |

44. Indus-Dighalgram via Akui (from 'C' stage to 'A' stage).

Do.

45. Kuilapal-Jhilimili.

Do.

46. Gangajal Ghati-Enayetpur.

Do.

47. Dulai Basic Training School to Hospital road.

Do.

# সাউটিয়া সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার

\*৩১১। (অস্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৭০।) **শ্রীপ্রান্তোৎকুমার মহান্তিঃ পু**র্ত বিভাগের ম**ন্নিম**হোদর অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) মেদিনীপুর জেশার মোহনপুর ব্লুকের অন্তর্গত সাউটিয়া সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেন্টারের গৃহ নির্মাণের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে , এবং
- (খ) কবে নাগাদ উক্ত গৃদ্যে নির্মাণকার্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

# The Minister for Public Works Department:

- (ক) কাজটির জন্ম টেগুার ডাকা ইইয়াছিল, কিন্তু ঠিকাদারদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। পুনরায় টেগুার ডাকার ব্যবহা করা ইইতেছে।
  - (খ) এখন সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

# সাহাপুর-ভারাতলা-ঠাকুরপুকুর রোড

\*৩১২। (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৭০৭।) ক্রিবাদার চক্রেবর্তী: পূর্ত বিভাগের মন্ত্রি-মহোদয় অন্নগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সাহাপুর-তারাতল্য-চাকুরপুকুর রোডের (প্রাক্তন কে এফ রেল্পথ) নির্মাণকার্য করে নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়;
- (থ) এই রান্তার পাশাপাশি সমান্তরাল কোনও জলনিকাশী ছেনের পরিকল্পনা স্মাছে কিনা;
- (গ) থাকিলে, এই প্রস্তাবিত ড্রেনের কাজ করে নাগাদ শুরু ও শেষ হইবে বলিরা আশা
  করা যায়; এবং

(খ) এই পথের সঙ্গে ডায়মগুহারবার রোডের সংযোগপথের উন্নতিবিধানের কোন পরি-ক্লনা সরকারের আছে কিনা এবং থাকিলে, কোন্ কোন্ সংযোগপথের ?

# The Minister for Public Works Department:

- ্ক) থেয়োজনীয় জমি ও সড়ক নির্মাণের মাল-মসলার জোগান সমরস্থিচ অমুসারে পাওরা গেলে কাজটি জুন. ১৯৭৫ নাগাদ শেষ হইবে।
- ্থে) অহুমোদিত প্রকল্পে কেবলমাত্র সংযোগকারী ডেন নির্মাণের জন্ত অর্থ বরাদ আছে। তবে সমাস্তরাল ডেন নির্মাণের পরিকল্পনাও বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।
- (গ) সংযোগকারী ড্রেন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই কোন কোন অংশে শুক হইরাছে এবং সমান্তরাল ড্রেন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলেই কাজ আরম্ভ হইবে এবং ড্রেন ও রান্ডার কাজ একই সময়ে শেষ হইবে।
- ্ঘ) ইয়া। নিম্নোক্ত সাতটি সংযোগকারী পথের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ মূল প্রাকরের অস্কর্ভুক্ত:—
  - (১) এস. এন. রার রোড।
  - (२) वनमानी (घाषान लन।
  - (৩) বীরেন রায় রোড (পূর্ব)।
  - (৪) সম্ভোষ রায় রোড।
  - (c) শী**ল**পাড়া রোড।
  - (७) > श्रि वाम द्वाा खा ।
  - (a) ঠাকুর পুকুর-ক**লেল** রোড (বিবেকানন কলেজ)।

# কলিকাভার ট্যাক্সি সমট

\*৩১০। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩১৪।) **জ্রীক্রন্মিরায়** পরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের মন্ত্রিমহোদ্য অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, কলিকাতায় বিশেষ কয়েকটি সময়ে বিশেষ কয়েকটি রাস্তার ট্যান্ধি-চালকরা ভাড়া বাইতে অস্বীকার করে; এবং
- (৭) অবগত থাকিলে -
- (১) এই সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত অভিযোগের সংখ্যা কত; এবং
  - (३) श्रांतिकादात्र अन्त मत्रकात्र कि वावश कतिशाहिन ?

# The Minister for Home (Police) Department:

- (क) हुम।
- (थ) (১) (मिंहे ५,३५३ है।
- ভাড়া যাইতে অন্বীকৃত ট্যান্ধি-চালকদের অভিযুক্ত করা হইরাছে।

#### Bridge on the river Darakeswar at Raigram

- \*314. (Admitted question No. 222.) Shri Kashi Nath Misra: Will the Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—
  - (a) whether the Government is aware that the bridge on the river Darakeswar at Rajgram, Bankura, has been broken resulting in great inconvenience to the people of the said area; and
  - (b) if so, what action has since been taken by the Government in this regard?

### The Minister for Public Works Department:

- (a) Yes,
- (b) Government is considering the feasibility of constructing a causeway.

#### চলচ্চিত্ৰ

- \*৩১৫। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৫৭।) **শ্রীনিভাইপদ সরকার**ঃ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অফুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) এই রাজ্যে গড়ে প্রতিবছর করটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়;
  - (খ) এর মধ্যে বাংলা ভাষায় কয়টি:
  - (গ) বাংলা ভাষার করটি চলচ্চিত্র দীর্ঘদিন ষাবৎ রিলিজ হতে পারছে না,
  - (ঘ) রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন; এবং
  - (৬) বাজ্যে একটি ফিল্ম ইনষ্টিট্ট গড়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

#### The Minister for Information and Public Relations Department :-

- (क) ৩০ থেকে ৩৫টি।
- (থ) গড়ে ২৮টি।
- (গ) মোট ১২টি।
- ঘ) চন্সচিত্র ব্যবসায় পুরোপুরি বেসরকারী ক্ষেত্রে বলে এ বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন না করে সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সন্তব নয়।
  - (s) আপাতত: এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

# পান্সভিয়া-রূপনারায়ণপুর রাস্তা

- #৩১৬। (অমুমোদিত প্রশ্ন ন ।) **শ্রীস্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** পুর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) আসানসোল মহকুমার শিল্লাঞ্চলে গুরুত্পুর্ব পাতুডিয়া-রগনারায়নপুর ভারা 🕏

শিরাকুশবেড়িয়া রান্ডাটি পিচ দিয়া পাকা করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা; এবং

(a) থাকিলে, কবে নাগাদ উক্ত রান্তা পাকা করার কাজ শেষ হইবে ?

# The Minister for Public Works Department:

- (**क)** না।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।

# C. M. D. A. Projects

\*317. (Admitted question No. \*402.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Planning and development Department be pleased to state—

- (i) it is a fact that shortage of essential building materials has slumped the progress of the C.M.D.A. Projects and other development activities of the State: and
- (ii) if so-
  - (a) what is the reason for the shortage; and
  - (b) what action the Government proposes to take in the matter?

#### The Minister for Development and Planning Department:

- । प्रदे (८
- (২) (ক) প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেলের থালি ওয়াগন ও সড়কপথে মাল চলাচলের উপযুক্ত যানবাহনের প্রভাবই এর কারণ।
- (খ) (১) ওরাগন বরাদ বৃদ্ধির বাাপারে বেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান হয়েছে। পাথরের জন্ম সরকার নতুন সরবরাহ স্থল খুঁজে বার করার এবং বরহরওয়াও পুরুলিয়া অঞ্লে নতুন পাহাড় কেটে পাথর সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। পাকুর ছাড়া অন্যান্ত অঞ্লে এমন চাপ্তিল, রাজ্মহল ও পুরুলিয়া থেকে মাল-মদলা আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- (২) বেল সরবরাহের ঘাটতি মেটাবার জন্ম চাইবাসার এ. সি সি ফাক্টরি থেকে সড়ক পথে সিমেন্ট আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- (৩) আমদানীকৃত বিশে ও কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান এম এ এন সি-র কাছ থেকে পাওয়া বিশটি থেকে বাড়তি ইস্পাতজাত উপকরণ সংশ্লিঠ সংস্থা কর্তৃক রোলিং-এর ব্যবহা করা হয়েছে।
- (8) ইট ও ধোরার অভাব মেটাবার জন্ম সি এম ডি এ. কলকাতা মেটোপলিটান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইট ধোলা স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন।
- (৫) কলিকাতা মেট্রেপলিটান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে terminal facility কত বৃদ্ধি করা প্রব্যোজন সে সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ, মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট ও হাওড়া সেক্ কর্তৃপক্ষের সলে আলোচনা করা হইরাছে। এ সম্পর্কে প্রস্তাব রেল কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্ত্র পূর্বি পেল করা হরেছে।

# মুর্শিদাবাদ জেলায় পাকা রান্তা

\*৩১৮। (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৪৪০।) **শ্রীমহম্মদ দেদার বস্থা:** পূর্ত এবং গৃহনির্মাণ বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ভগবানগোলা থানায় (মুশিদাবাদ) বর্তমানে কয়টা এবং কত কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- (খ) খড়িবোনা, জিয়াগঞ্জ জিলাপরিষদ রাস্তা (ভায়া রানিতলা) এবং মহিষাস্থলী হতে বি ও পি ক্যাম্প রাস্তা পাকা করার কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা: এবং
- (গ) থাকিলে, তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

# The Minister for Public Works Department:

- (ক) নাই;
- (থ) না;
- (গ) প্রশ্ন ওঠে না।

# Advisory Committee for development of Haldia

- \*319. (Admitted question No. \*629.) Shri Bijoy Das: Will the Minister-in-charge of the Planning and Development Department be pleased to State—
  - (a) if there is any Advisory Committe for development of Haldia in Midnapore district;
  - (b) if so, the names of members of the said Committee; and
  - (c) the mode of constitution of the same; and
  - (d) the functions thereof?

# The Minister for Development and Planinng (T and C P) Department:

- (a) Yes.
- (b) & (c) An Authority designated as Haldia Development Authority was set up by a Government Resolution dated 4th December, 1971 with the following members:—
  - (1) Commissioner, Burdwan Division-Chairman.
  - (2) District Magistrate, Minapore.
  - (3) A representative of the Commissioners for the Port of Calcutta.
  - (4) A representative of the South-Eastern Railway.
  - (5) A representative of the Eastern Railway.
  - (6) A representative of the Indian Oil Corporation, Refinery Division.
  - (7) A representative of the Fertiliser Corporation of India.
  - (8) A representative of the Directorote of Industries, Government of West Bengal.
  - (9) A representative of Land Revenue Department, Government of We st Bengal.

- (10) A representative of Education Department, Government of West Bengal.
- (11) A representative of the Department of Health, Government of West Bengal.
- (12) A representative of the Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal.
- (13) A representative of the Public Works Department, Government of West Rengal.
- (14) The Director, Calcutta Metropolitan Planning Organisation, Member-Scoretary.
  - (d) The functions of the Authority are as follows:
  - (i) to co-ordinate, promote and ensure prompt and proper execution of projects for promoting various infrastructure facilities at Haldia by respective public agencies with particular reference to water power and communications:
  - (ii) to advise the Government on matters regarding the acquisition, development and allocation of land, fixation of the terms for utilises and services for industrial, commercial and allied purposes and on all other matters relating to land development and industrialisation of the Haldia area:
  - (iii) to advise the Government on matters regarding employment and training at Haldia: and
  - (iv) to draw projects for rehabilitation of people who have displaced or are likely to be displaced from their avocations by land acquisition in the Haldia area.

# দক্ষিণ ২৪-পরগণায় রাস্তার পরিকল্পনা

- \*৩২১। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং \*৬২১।) **জ্রীরামক্তব্য বর** পুর্ত বিভাগের মিরিমহাশয় অন্তর্গুর্বক জানাইবেন কি—
  - কে) দক্ষিণ ২৪-পরগণার বিষ্ণুপুর থানায় পৈলান হইতে নেপালগঞ্জ পর্গন্থ কোনও রাস্তার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, এবং
  - (এ) থাকিলে, কবে উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা নায় ?

# The Minister for Public Works Department.

- (क) না।
- (থ) প্রশ্ন ওঠে না।

# ভারাভঙ্গা রোড থেকে আকড়া ফটক পর্যস্ত রাস্তা

\*৩২২। (অন্ন্যাদিত প্রশ্ন নং \*৭০৮।) **জ্রীবিশ্নাথ চক্রবর্তী** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রি-মহাশ্র অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) তারতিলা রোড থেকে আকড়া ফটক-রবীন্দ্রনগর পর্যস্ত ,সন্তোষপুর ,স্টশন স্ট্রয়া) কোনও রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং 896

(খ) থাকিলে, এই রান্ডার কাজ কবে নাগাদ শুরু ও শেষ হইবে বলে আশা করা যাইতে পারে?

# The Minister for Public Works Department:

(क) हम।

(থ) ঐ সড়কের জন্ত প্রয়োজনীয় জমির দখল এখনও পাওয়া যায় নি। জমি দখল পাওয়ার উপর রাস্তার কাজ নির্ভর করছে।

ইতিমধ্যে আকড়া ফটক থেকে সম্ভোষপুর প্রেশন পর্যন্ত সংযোগী সড়কের কাজ চলছে। আশা কয়া যায় আগামী বর্ষার প্রবেষ্ট ঐ কাজ শেষ হবে।

# নবান্দা-জয়কুষাপুর রাস্তা

\*৩২৪। (অসুমোদিত প্রশ্ন নং \*২২৯।) **শ্রীকাশীনাথ মিশ্রে:** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অসুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, বাকুড়ার-বান্দনা-জয়ক্ষপুর রাস্তাটির নির্মাণকার্য কবে নাগাদ বহাশর আরম্ভ হইবে বিলয়া আশা করা যায় ?

# The Minister for Public Works Department:

আগামী বংসরের মধ্যে।

# বিষ্ণুপুর আইসমালী রাস্তা

\*৩২৬। (অমুমোদিত প্রশ্ন নং \*৩৮৪।) **শ্রীনিতাইপদ সরকারঃ** পূর্ত বিভাগের মন্ত্রি-অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার বিষ্ণুপুর-আসমাইলী রাস্তাটি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা; এবং না হইলে, উহার কারণ কি; এবং

(এ) কবে নাগাদ উক্ত বাস্তাটির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়?

### The Minister for Public Works Depertment:

(क) ना ; करत्रक ज्ञात्म अभित्र पथम ना পाख्यात्र त्रान्छात्र निर्माणकार्या प्रम्पूर्व रहा नाहे ।

(থ) জমির দথল পাওয়া গেলে ১৯৭৩ সালের মধ্যে রাস্তাটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইবে বিলয়। আশা করা যায়।

# मूर्निमानाम (जनाग्न कान द्यावाम

\*৩২৮। (অহমোদিত প্রশ্ন নং \*৫৮২।) শ্রীমহম্মদ দেদার বন্ধঃ পুর্ত বিভাগের মন্ধি-মহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(ক) জ্ঞাস প্রোগ্রামে সরকার মূশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার কি কি কাজ হাতে নিয়েছেন এবং কি কি স্কীম সরকার অন্নোদন করেছেন; এবং

(২) উক্ত প্রোগ্রামের অন্তর্গত অক্সমোদিত স্কীমগুলি বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হবে এবং কতজন বেকার শ্রমিক কাজ পাবে ?

# The Minister for Public Works Department:

- (ক) ক্রাস প্রোগামে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানায় এ পর্যান্ত কোন স্কীম অন্তমোদন করা হয় নি।
  - (খ) প্রশ্ন ওঠে না।

#### Digha Development Board

- \*329. (Admitted question No. \*631.) Shri Bijoy Das: Will the Minister-in-charge of the Planning and Development Department be pleased to state—
  - (a) if the Government has constituted any Development Board for Digha;
  - (b) if so, the particulars of the members of the Board; and
  - (a) the powers and functions of the Board ?

### The Minister for Development and Planning Department:

- (a) Yes. The Government constituted the Digha Development Advisory Board in Development Department. Notification No 5412 dated 26, 7, 63 but the said Board ceased functioning since 1 3, 67 when its Chairman Shri Atulya Ghosh resigned.
  - (b) Does not arise.
  - (c) Does not arise at this stage.

#### **UNSTARRED QUESTIONS**

(to wich written answers were laid on the table)

# ভায়মগুহারবারে হুগলী নদীতে চড়া

- ১১৪। (অন্নুমোদিত প্রশ্ন নং ৩২৫।) **শ্রীসন্তোষ কুমার মণ্ডল** সেচ ও জ**লপ**থ বিভাগের মন্ত্রিমহাশন্ন অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—
    - (১) ভারমগুহারবারের দক্ষিণে হুগলী নদীর মধ্যস্থলে চড়া পড়েছে , এবং
    - (২) ঐ চড়া পড়ার জন্ম নদীর উপকৃলভাগ ভাঙ্গিয়া নদীর কুলে কিছ কিছ গ্রাম নদী কবলিত হইয়াছে ;
  - (খ) অবগত ধাকিলে-
    - (১) **ঐ সর্বনাশা ভাঙ্গন** রোধ করিবার জন্ম সরকাব কি বাবন্ত। গ্রহণ কবিষাছেন . এবং
    - (২) যে সমস্ত গ্রাম নদী কবলিত হইতে চলিয়াছে সেই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদের সাহায্য দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

### The Minister for Irrigation and Waterways

- (क) (১) ভাষমগুহারবারের দক্ষিণে হুগলী নদীতে চড়া পড়ার বিষয় সরকার অবহিত আছেন।
- (২) কিছু কিছু স্থানে উপকুলভাগ ভাঙ্গিতেছে বটে, তবে নদীতে চডা পড়ার জন্ম এ ভাঙ্গন হইতেছে কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নদীতারবর্তা কোন গ্রাম সম্পূর্ণভাবে নদী কবলিত হইবার সংবাদ সরকারের নিকট নাই।
- (খ) (১) ভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে প্রয়োজন মত নদীতীরবর্তা বাধ 'রিভেট' কার্যক্রমের ছারা সংরক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী বাধ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাঘতী বাধ নির্মাণের প্রয়োজন হয়।

(২) রিলিফ ম্যান্থরেল অন্ন্যায়ী ডি এম প্রস্তাব করিলে ত্রাণ ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগ এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

# মোহনপুর থানায় গ্রাম-বিদ্যুৎ সরবরাহ

- ১৯৫। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৩৫৩।) **@প্রিপ্রোৎকুমার মহান্তি:** বিছাৎ বিভাগের মন্ত্রিমার অন্তর্গুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) বর্তমান বংসরে মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানার কোনও এলাকায় গ্রাম-বিহ্যুং সরবরাহ পরিকল্পনায় বিহ্যুৎ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না; এবং
  - (थ) थाकिल, कोन कीन बास वर करा नागा विद्यु मत्रवताह कता हहेरत ?

#### The Minister for Power:

- (क) না, বর্তমানে এইরপ কোন পরিকল্পনা নাই।
- (খ) এ প্রশ্ন ওঠে না।

#### Proposal for Small Scale Industries Corportion

- 116. (Admitted question No. 541.) Shri Rajani Kanta Doloi : Will the Minister-in-charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to state -
  - (a) if the Government has any proposal to constitute a Small Scale Industries Corporation for supplying steel materials to small scale industries on the analogy of similar practice in other States; and
  - (b) if so, what action the Government has taken or proposes to take in the matter?

The Minister for Cottage and Small Scale Industries: (a) There is already a Corporation styled as the "West Rengal Small Industries Corporation Ltd." (A Government of West Bengal Undertaking) which is in charge of procuring and supplying steel materials to small scale industries. There is no proposal to constitute a separate Small Scale Industries Corporation for procuring and supplying steel materials only to small scale industries.

(b) Does not arise.

# জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মসংস্থান কেন্দ্রে বেকারের সংখ্যা

- ১১৭। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৫৬১।) **শ্রীজগগদানন্দ রায়** শ্রম বিভাগের মত্রিমহাশর অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মসংস্থান কেন্দ্রে ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথে কত বেকারের নাম তালিকাভূক হইয়াছে;
  - (খ) তমধ্যে তফসিশী ও তফ সিলী উপজাতির সংখ্যা কত;
  - (গ) ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যস্ত তফ দিল্লী এবং উপজাতি বেকারের মধ্যে কত সংখ্যককে কালে নিযুক্ত করা হইয়াছে; এবং

বে) অক্তান্ত বেকারদের কর্মশংস্থানের জক্ত কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে?

# The Minister for Labour :

- (ক) জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মসংস্থান কেল্রে তালে মার্চ, ১৯৭২ তারিখে তালিকাভূক মোট কর্মপাধীর সংখ্যা—১১,৮৬১ জন।
- (খ) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে তফ সিলী জাতিত্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা—৬৬৪ জন, তফ সিলী উপজাতিত্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা—১৮১ জন।
- (গ) ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত ১৪ জন তফসিলী এবং ৫ জন তফসিলী উপজাতি কর্মপ্রার্থীকে কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বংসরে হইবার—জুন ও ডিসেম্বর মাসের পরিসংখ্যান গৃহীত হয় বলিয়া ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যস্ত সংখ্যা দেওয়া হইল।
- ি (ব) বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অক্তান্ত কর্মপ্রাধীদের কর্মসংস্থানের চেটা করা। ইউতেছে।

#### বীরভম জেলার খাস্থাকেন্দ্রে আগম লেন্স

- - (ক) বীরভূম জেলার কোন হাসপাতালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কতগুলি আস্থালেন্দ্র আছে, এবং
  - (থ) এ জেলার আরও অ্যাষুলেন্দ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকিলে কয়টি ?

# The Minister for Health: ক্রে মোট ১৪টি আগম্পেক আছে। এর একটি তালিকা টেবিলে রাখা হয়েছে।

- (থ) পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সঠিক সংখ্যা এখনই বলা সম্ভব নয় যেহেড় কতগুলি আংহলেন্স সংগৃহীত হইবে এই সংখ্যা তার উপর নির্ভর করিবে।
- 3 Statement referred to in reply to Clausee (Ka) of unstarred question No. 118

|          |                                        |     |     | এম <b>ুলেন</b> | ইউদেপ জীপ<br>এমুলেন্দ |
|----------|----------------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|
| : 1      | <b>জেলা হাসপাতাল, সিউ</b> ড়ি          |     |     | ł              |                       |
| ١ ۶      | মহকুমা হাসপাতা <b>ল</b> , রামপুরহাট    |     | *** | 7              |                       |
| 01       | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বোলপুর      |     |     | 5              | 3                     |
| 8        | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাঁইথিয়া   |     |     | >              | 2                     |
| <b>e</b> | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হবরাজপুর    |     |     |                | >                     |
| 91       | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, লাভপুর      | ••  |     |                | 2                     |
| 11       | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কির্নাহার   |     |     |                | >                     |
| <b>b</b> | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নলহাটি      |     |     |                | >                     |
| 9        | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মুরারই      |     |     |                | >                     |
| 0        | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাইকর       | ••• |     |                | >                     |
| ) 1      | প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহম্মদবাজার | ••• |     |                | >                     |
|          |                                        |     |     | ef             | जीद                   |

মোট-->৪টি

# আসানসোল পৌর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন

- ১১৯। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৪০৬।) **জ্রীনিরঞ্জন ডিছিদার:** উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ্যের মন্ত্রিমহাশর অন্ত্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) আসনসোল পৌর এলাকার অন্তর্গত বস্তি এলাকাগুলি উল্লয়নের জন্ত কোন পরিক্<sub>রন</sub> আছে কি; এবং
  - (থ) পরিকল্পনা থাকিলে কি কি পরিকল্পনার এবং কতদিনের মধ্যে এই কাজে হাত দেওয়া হইবে?

# The Minister for Development and Planning:

- উক্ত বন্তি এলাকাগুলি উন্নয়নের জন্ত পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে।
- (থ) পরিকল্পনা রচনার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া কি কি পরিকল্পনা করা হইতেছে এবং কতদিনের মধ্যে ঐ কাজে হাতে দেওয়া হইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয়।

# काताकाम है लाशियाम अटमेंहे

- ২২•। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৪৭৪।) **শ্রীআবস্থল বারি বিশ্বাসঃ** কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগের মন্ত্রিমানোলয় অন্নগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাকাতে ইণ্ডাপ্রীয়াল এস্টেট স্থাপন করার কোন পরিকরন। সরকারের আছে কি, এবং
  - (খ) থাকিলে, সেথানে কি প্রকারের শিল্প থোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

# The Minister for Cottage and Small Scale Industries:

- (क) না।
- (থ) প্রশ্ন উঠে না।

# রামনগর থানায় ত্রাণ বাবদ ব্যয়িত টাকার পরিমাণ

- ১২১। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ৩০০।) শ্রীহেমন্ত দ্তঃ ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমন্তাদন্ত অন্তর্গুর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার ১নং ও ২নং ব্লকের জন্ত মঞ্রীক্ত সমস্ভ টাকা ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ তারিথের মধ্যে ব্যয়িত হইতে পারে নাই;
  - (থ) সতা হইলে, কত টাকা ফেরত গিয়াছে; এবং
  - (গ) উহার কারণ কি?

### The Minister for Relief and Social-Welfare.

- (本) 专门1
- (খ) গুধু ২নং ব্লকে ৭,০০০ টাকা ফেরত গিয়াছে।
- (ग) मत्रकात्र निशांतिक शास्त्र जुनाठां शास्त्र मात्र अग मित्रा এই টাকা উष् छ रह्म।

# विश्वामद्य ब्राष्डिमिनिद्धेष्टेत्र निद्याश

১২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৩৭৮।) **জ্রীনিভাইপদ সরকার:** শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি-মহাশয় অনুগ্রহপুর্বক জানাইবেন কি—

- ক) বিগত ১৯৬৯ সাল হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্যদ কতগুলি বিভালেরে এ্যাডমিনি-ট্রেটর নিয়োগ করিরাছেন ;
- (খ) কতগুলি ক্ষেত্রে বিভালয় কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে আবেদন করায় মামলা চলিতেছে; এবং
- (গ) এই মামলা বাবদ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৬৯ হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে?

# The Minister for Education :

(ক) মধ্যশিক্ষা পর্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণীতে জানা যায় যে, ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস হইতে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যস্ত এবং ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর প্রস্তালকের মধ্যে যথাক্রমে ২৩৭টি ও ৮২টি বিভালয়ের পরিচালকমণ্ডলীকে বাতিল করিয়া এগাড়মিনিষ্টেটর নিয়োগ করা হয়।

(খ) পরিচালন কর্তৃপক্ষকে বাতিল করিয়া এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের আদেশের বৈধতার প্রশ্নে বিভিন্ন আদালতে এ পর্যস্ত ৮৪টি মামলা বিচারাধীন আছে। এই হিসাবের মধো যে মামলাগুলিতে বিচারাধীন মূল বিষয়ের সম্বন্ধে চুড়াস্ত রাম্ন সাপেক অন্তর্বতিকালীন আদেশ জারী হইয়াছে, সেগুলি অস্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু যেগুলির ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি চুডাস্কভাবে হইয়া গিয়াছে, সইগুলি নাই।

(গ) 'ক' অংশে বিবৃত বিভালয়সমূহের পরিচালক সমিতি বাতিলের আদেশের বৈধতা সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্বদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলির জন্য গত ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালের জন্য মোট ২০,৪৭২.০০ টাকা আইনজ্ঞদিগকে প্রদেও হইয়াছে।

অধিকাংশ মামলাই এথনও বিচারাধীন এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর আইনজ্ঞদের নিকট হইতে দেয় অর্থের জক্ত 'বিল' পাওয়া যাইবে। কতকগুলি মামলার নিষ্পত্তি সম্প্রতি হইয়াছে কিন্তু কৈংসংক্রোক্ত বিলগুলির এথনও নিষ্পত্তি করা হয় নাই। স্থতরাং উপরে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ ্মাট সন্তাব্য ব্যয়ের একটি অংশ মাত্র।

# North Bengal State Transport Corporation

- 123. (Admitted question No. 394.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—
  - (a) (i) if it is a fact that there is shortage of passenger buses under the North Bengal State Transport Corporation, and (ii) if so, the present fleet strength and requirement; and
  - (b) (i) if it is a fact that to minimise this shortage the North Bengal State Transport Corporation had some time back in November, 1971, invited tenders for construction of composite type passenger bus body on 205 210 W. B. TMB Leyland chassis; and (ii) if so, the present position thereof and the period by which the work is likely to commence?

# The Minister for Home (Transport) : (a) (i) Yes.

(ii) Fleet strength is 249 buses.

There is requirement for about 100 more buses.

(b) (i) Tenders for composite bus bodies were invited. Lately, it has been decided to construct aluminium bodies instead of composite steel bodies.

Z

- (ii) (1) Ten buses were received recently. Bodies on 15 bus chassis are under construction and another 15 bus chassis are likely to be received this month. Addition of all these forty buses is likely to be completed by July, 1972.
- (2) For purchasing more buses negotiations are going on with the Industrial Development Bank of India for grant of loans.

# রাজ্যে বিদ্যাৎ ঘাটভি

- ১২৪। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৬৪৪।) **শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়:** বিহাৎ বিভাগের মলিমহোদ্য অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ১৯৭০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের বিহাৎ ঘাটতির পরিমাণ কত হইবে বলিয়া আশা করা যায়;
  - (থ) এ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্ম (১) ডি ভি সি ও ডি পি এল-এর ক্ষমতার পূর্ণ। সন্থাবহার করার বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন; এবং
  - (২) নৃতন বিত্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন?
    The Minister for Power:
- (ক) ১৯৭৩ সালের শুক্কতে ৬৪ মেগাওয়াট বিহাৎ ঘাটতি ইইবে বলিয়া অস্থান করা যাইতেছে। বৎসরের শেষে এই ঘাটতির পরিমাণ ১৭০ মেগাওয়াট হইবে বলিয়া অস্থান করা যাইতেছে।
- (থ) (১) ছগাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড-এর ছগাপুর বিহাৎ কেন্দ্রের বিহাৎ উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করার ব্যবহা করা হইয়াছে। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে এবং উৎপাদন আরও বাড়াইবার চেন্তা করা হইতেছে। উৎপাদন বাড়াইবার জক্ত ডি ভি সি-কে নিদেশ দেওয়া হইয়াছে খাহাতে ঐ সংস্থা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাগ্রাই কর্পোরেশনকে অতিরিক্ত ১০।২০ মেগাওয়াট বিহাৎ সরবরাহ করিতে পারে।
- (২) প্রত্যেকটি ১২০ মেগাওয়াট বিছাৎ উৎপাদন ক্রমতাসম্পন্ন ৪টি বিছাৎ উৎপাদন যন্ত্র পশ্চিমবন্ধ বিছাৎ পর্বদ কত্তৃক সাতালদিহিতে স্থাপন করিবার কাজ অগ্রসর ইইতেছে। প্রথম যন্ত্রটি ইইতে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সরবরাহ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

# মৎস্তুজীবিদের গ্রপ লোন

- ১২৫। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৭৪৪।) **শ্রীহরেন্দ্রনাথ হালদার:** মৎস্থ বিভাগের মন্ত্রিমহা**শর** স্থাত্রপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) দ্বিদ্র মংস্থাজীবীদের বকেয়া ঋণের টাকা মকুব করার কোন পরিকলনা আছে কি ; এবং
  - (থ) থাকিলে এ বিষয়ে সরকার কত্যুর অগ্রসর হইয়াছেন ?

#### The Minister for Fisheries:

- (ক) দরিত মৎশুজীবীদের বকেয়া ৠণের টাকা মকুব করার বিষয়টি সরকার পরীক্ষা করিয়া ুদেথিতেছেন।
  - (ৰ) প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইতেছে।

# চটকল শ্রমিকদের বেতনমান

১২৬। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৫২৯।) **এ আমিনী রায়ঃ শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহাশর** অনুগ্রপর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) ইং। কি সত্য যে, চটকল শ্রমিকদের বেতনমান নিধারণের জন্ম সরকার একটি বেতন কুমিটি নিয়োগ করেছেন: এবং
- (খ) সতা হইলে—
  - (১) উক্ত কমিটির নিয়োগের সময়
  - (২) কমিটিতে যাঁবো আছেন তাঁদের নাম ও বিশেষ দক্ষতা:
  - (৩) অভ্যসন্ধানের বিষয়প্রচী , এবং
  - (৪) কমিটির কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আলোকপাত করবেন কি ?

#### The Minister for Labour:

- (क) डाँग।
- (খ) (১) সরকারী রেজলিউশন নং ৬.১৯-আই আব, তারিথ ২৬-এ অক্টোবর, ১৯৭০ দারা ১৬-এ অক্টোবর, ১৯৭০ তারিথে ইহা গঠিত হইয়াছিল।
  - (২) কমিটির সভাদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল—

#### চেয়ারমটেন

মাননীয় বিচারক পি সি মল্লিক (অবসরপ্রাপ্ত)।

### মালিকগণের প্রতিনিধিবর্গ (সভ্যবৃন্দ)

- (১) শ্রীবি বি **কণো**রিয়া, আই জে এম এ।
- (২) প্রী সি এ**ল বাজো**রিয়া, আই জে এম এ।
- (৩) শ্রী পি কে কে নাম্বিয়ার, আই ভে এম এ।
- (৪) লী আর এল মৈত, আই জে এম এ।
- (৫) প্রাথকণ দাস, বাড আভে কোং প্রা: नि:।

#### প্রিবত সভাবেদ

শ্রমিকদের প্রতিনিধিবর্গ

- (১) শ্রীজি শিবরাম, থাই জে এম এ।
- (২) শ্রী এ কে ঘোষ, আই জে এন এ।
- (৩) খ্রী বি পি কেডিয়া, আই জে এম এ।
- (৪) নী আর এল থিরানী, আই ছে এম এ।
- (৫) ত্রী এদ চ্যাটার্জী, আই জে এম এ।
- (৬) শ্রীব্যোমকেশ বোদ, বাছ আও কোং।

- (১) खीकानी मुशाबी, जारे वन है रेडे मि।
- (২) গ্রীনীরেন ঘোষ, সি আই টি ইউ।
- (৩) শ্রীইন্সজিৎ গুপ্ত, এ আই টি ইউ সি।
- (8) প্রীফণী ঘোষ, এইচ এম এস।
- (৫) খ্রীযতীক্ত চক্রবর্তী, ইউ টি ইউ সি।
- (৬) গ্রীফটিক ঘোষ, ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)।

IV

100

#### পরিবর্ত সভারন্দ

- (১) শ্রীশিশির গাঙ্গুলী, আই এন টি ইউ সি।
- (২) শ্রীকমল সরকার, সি আই টি হউ।
- (৩) খ্রী বি রায়চৌধুরী, এ আই টি ইউ সি।
- (৪) প্রীবিভাস ঘোষ, এইচ এম এস।
- (৫) শ্রীসীতা শেঠ, ইউ টি ইউ । ।।
- (**७**) শ্রীসনৎ দত্ত, ইউ টি ইউ সি।
- (৩) (ক) পাটশিল্লে নিযক বিভিন্ন এগার প্রমিকদের বেতনছার।
- (থ) জীবন্যাত্রার ব্যয়স্ট্রক সংখ্যাবুদ্ধি বা প্রাণের প্রশ্নটির সহিত মহাঘ ভাতা স্মীকরণ।
- (গ) নৈশ শিফট ভাত।।
- (ঘ) ফল-ব্যাক বেতন।
- (ঙ) পার্মানেন্ট কমপ্রিমেট ক্রিরীকরণ।
- (5) ১১ই আগস্থ, ১৯৬৯ তারিথের চ্ক্তিপত্তের তনং ধারা অফসারে যে তারিথ হইতে মহাঘ ভাতাকে স্থির (ফোজেন) করিয়া দেওয়া হহয়াছিল সেই তারিথ হইতে বেতন বোডেরি স্পারিশ অফসারে মহার্ঘ ভাতার হ্রাস বা বৃদ্ধি দুরীকরণ।
  - (ছ) বদলী কর্মারা কমহীন হইলোক কি স্প্রোগ স্থাবিধা পাইবেন।
  - (জ) বাড়ীভাড়। ভাতা।
  - (अ) ছুট ও ছুটির দিন বৃদ্ধি।
  - (ঞ) গ্রাচইটি স্কীমের বিস্তত বিবরণ।
- (৪) ১ল। ফেরয়ারী, ১৯৭১ হইতে জীবনযাত্রার ব্যয়স্থচক সংখ্যার (সি, এল, আই, নামারস) <sup>স</sup> স্থিত মুখ্য ভাতার পুনঃসংযক্তিকরণ ছাড়া অন্যু কোন বিষয়ের নিম্পত্তি হয় নাই।

# হিম্মর শ্রমিকদের প্রভিত্তেণ্ট ফাও

- ১২৭। (অহুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৮৯।) **জ্রীক্রন্মিনী রায়** শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমণোদর অফুগ্রহপুরক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবন্ধ রাজ্যে হিনাগর শিল্পে শ্রেমিকদের জন্ম প্রভিডেণ্ট ফাও প্রকলটি চালু করার ফ কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা;
  - (থ) করিয়া থাকিলে-
    - (১) কবে নাগাদ উহা চালু হইবে, এবং
    - (২) উহাতে মালিকের দেয় অংশের পরিমাণ কত হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

#### The Minister for Labour

(ক) পশ্চিমবন্ধ রাজ্যের ৬০টি হিম্মবর ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক সংস্থারূপে ইতিমধ্যেই প্রভিডেণ্ট ফাও আইন ও প্রকল্পের অন্তর্গত হইয়াছে। কর্মচারীর সংখ্যা ৫০ বা বেশী হইলে মালিকের ্দুর কর্মচারীর বেতনের ৮ শতাংশ ও কর্মচারীর সংখ্যা ৫০-এর কম হই**লে ঐ দের কর্মচারীর** বেতনের ৩% শতাংশ হয়।

(খ) (১) ও (২) প্রশ্ন উঠে না।

# কলিকাভায় হোটেল

্ষত । (অন্ত মে। দিত প্রশ্ন নং ৫০১।) **এ। আমিনী রা**য়েঃ শ্রম বিভাগের মন্ত্রিমহোদয় **অন্তগ্রহ** পুশক জানাইবেন কি— (ক) বুহত্তর কলিকাতায় হোটেলগুলির শ্রেণী বিভাগন আছে কি: এবং

- (थ) थाकिल, वर्डमान-
- (১) প্রতিটি শ্রেণীর হোটেলের সংখ্যা, এবং
- ২) অমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা কত?

# The Minister for Labour :

- (ক) দোকান ও সংস্থা আইনে হোটেলগুলির কোন শ্রেণা বিক্রাস করা হয় নাই, তবে হোটেল বিভিন্ত এয়াণ্ড সার্ভে কমিটি (১৯৬৮) ট্যুরিষ্টদের ব্যবহায় কতকগুলি বড় হোটেলের শ্রেণী বিক্রাস ক্রিয়াছেন। এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র ক্রোডপত্র সন্নিবেশিত হইল।
  - (খ (১) প্রশ্ন উঠে না।

(1 starred)

- (২) ১৯৬০ সালের দোকান ও সংস্থা আইনের আওতায় রেজেট্রিকত ১৮৮১টি অনাবাসিক হোটেলে ৫,৮৪২ জন শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। আবাসিক গোটেলগুলি বর্তমানে উক্ত আইনের আওতাধীন নয়।
  - ক্রি প্রত্যা উল্লিখিত আবাসিক গোটেলসমূহে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা জানা নাই।

Statement referred to in reply to Clause (Ka) of unstarred question No. 128. ্রকাড়পত্র

Hotel Oberoi Grand (5 starred) The Great Eastern Hotel (4 starred) \*\*\*\* Park Hotel (4 starred) Spences Hotel (3 starred) Fairlawn Hotel (2 starred) Hotel Majestic (2 starred) New Kenilworth Hotel (2 starred) Carlton Hotel (1 starred)

Lytton Hotel

Since the previous star classification, two other big hotels which have come up in Calcutta are Hindusthan International and Ritz Continental. Though the are yet to be classified they are likely to be categorised as at least 4-star hotels.

# রাজ্যে চট শিল্প

- ১২৯। (অন্তমোদিত প্রশ্ন বং ৬০১।) **শ্রীক্রপিনী রায়** শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পশ্চিমবন্ধ রাজ্যে চটশিল্পগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ,
  - (থ) থাকিলে মন্ত্রিমহোদয় উহ। জানাইবেন কি; এবং
  - (গ) কতদিনে উহা কার্যকরী হইবে ব**লিয়া** আশা করা যায় ?

#### The Minister for Commerce and Industries

- (ক) এ ধরনের কোন প্রস্তাব প্রকিন্ত্র সরকারের বিবেচনাধীন নাই।
- (খ) ও (গ) প্রশ্ন ওঠে ন।।

# ট্যাংরা খাল সংস্থার

- ১৩•। (অন্তমোদিত প্রশ্ন নং ৬১১।) **শ্রীনিতাইপাদ সরকার** সেচ ও জলপথ বিভাগের ব্ মন্ত্রিমহোদয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) ইহা কি সত্য যে, নদীয়া জেলার রাণাঘাট ২ নং ব্লকের ট্যাংরা থাল সংস্কারের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন :
  - (খ) সত্য হইলে, উহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, এবং
  - (গ) উক্ত ট্যাংরা সংস্কারের কাজ কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন হঠতে পারে বলিয়া বলিয়া আশ। করা যায় ?

# The Minister for Irrigation and Waterways:

- (ক) আকুমানিক ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বায়ে নদীয়া জেলার হাস্থালি থানায় টাাংরা থাল সংস্থাবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।
  - (খ) আর্থিক আফুকলোর বাবস্থা হইলে পরিকল্পনাটি মঞ্জর করা ও কার্য শুক করা হইবে।
  - (গ) এ প্রশ্ন ওঠে না।

# নদীয়া জেলা বিভালয় পরিদর্শকের বাড়ি সংস্কার

- ১৩১। (অন্নোদিত প্রশ্ন নং ৬১৯।) **শ্রীনিতাইপদ সরকার** ঃ শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রিমহাশ্য অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি---
  - (ক) নদীয়া জেলা বিভালয় পরিদুর্শকের বাড়িটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি: এবং
  - (খ) থাকিলে কতদিনের মধ্যে উক্ত বাড়ীটি সংকারের ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা 🔭 যায় ?

# The Minister for Education :

(ক) নদীয়া জেলার বিভালয় পরিদর্শকের অফিসেব 'নজস্ব কোন বাড়ী নাই। পুর্বে একটি ভাড়াবাড়ীতে এই অফিস অবস্থিত ছিল। বর্তমান অফিসটি কঞ্চনগর কলিজিয়েট স্থলের হোস্টেল নৱনে সাম্য্যিকভাবে স্থানাস্ত্রিত হইয়াছে। ঐ বাড়ী সংস্ক'রের কোন প্রস্থাব নাই।

তবে, অপর একটি সরকারী বাড়ী (হৈমন্ত্রী) প্রয়োজন মত সংস্কার করিয়া উক্ত অফিস সহ শিক্ষা বিভাগের অপর কিছু অফিস লইয়া যাওয়া সন্তব ২ইবে। বাড়ীটি থালি অবস্থায় শিক্ষা বিভাগের দথলে আসিলে সংস্কারের জন্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা ইইবে।

(খ) উপরোক্ত বাড়ীটি থালি অবস্থায় পাইবার তাবিধ ধাস ংয়ন গই। এজন্য নিদিও সময়ের মহাদ দেওয়া যাইতেছে না।

#### Over-crowding in the buses of Calcutta

132. (Admitted question No. 659.) Shri Rajani Kanta Doloi: Will the Minister-in-charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

- (a) if the Government has any proposal for preventing over-crowding in buses in the City of Calcutta; and
- (b) if so, the steps the Government proposes to take in the matter ?

# The Minister for Home (Transport): (a) Yes.

- (b) The following long-term scheme in the public sector and short-term scheme for immediate relief in the private sector have been initiated.
  - (i) Public Sector.—A crash programme has been drawn up from last year by the Calcutta State Transport Corporation to replace the over-aged buses and it is proposed to place 200 single deck and 399 double dook buses subject to availability of chassis, by 3lst March, 1974. Under this programme, 124 single deck and 58 double deck buses have been placed on different routes. It is expected that, by 3lst March, 1971, 750 buses will be placed on the road per day per shift as against the present outshedding of 600.
  - (ii) Private Sector.—The Regional Transport Authority. Calcutta, has offered 369 temporary permits for stage carriages for augmenting existing services on different city and suburban routes for immediate relief. To relieve over-crowding in buses, the R. T. A., Calcutta, has also been advised to issue permits for taxis liberally. The R. T. A., Calcutta, has accordingly, offered 1,000 taxis permits Metropolitan Instrict and 5,000 permits for Calcutta region only out of which 710 taxis in Metropolitan District and 330 in Calcutta region are already on road. Pauoity of bus chassis and cars have prevented placement of more buses and taxis on the road. The matter has been taken up with the Government of India. Permits for 192 mini buses have also been offered recently by the R. T. A., Calcutta and the vehicles, in which standing will be strictly prohibited, are expected to be placed shortly. The first ten mini buses are expected to start plying by the first week of May

### আসানগোল মহকুমায় কয়লাখনি হইতে জলসেচ পরিকল্পনা

১৩৩। (অন্তুমোদিত প্রশ্ন নং ৬৬৩।) শ্রীস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সেচ ও জলপ্থ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অন্তগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

- (ক) আসানসোল মহকুমার অসংখ্য পরিত্যক্ত কয়লাখনি সমূহে যে প্রচুর পরিমাণে জল আছে তাহা জমি সেচের কার্যে বাবহার করিবার কোন পরিকল্লনা সরকারের আছে কিন্
- (থ) পরিকল্পনা থাকিলে কতদিনের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে বলিয়া আশা ক্রা যায়: এবং
- (গ) আসানসোল মহকুমার জলাভাবক্লীই জমিসমূহে জলসেচের জন্ম সরকার কি ব্যবস্থা কবিতেছেন ?

### The Minister for Irrigation and Waterways:

- (क) সেচ বিভাগের অধীনে এমন কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত বিবেচনাধীন নাই।
- (খ) প্রশ্ন উঠে না।
- (গ) এই এলাকায় সেচের জল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সেচ বিভাগের বিবেচনাধীন নাই।

# Production of Cast Iron under Durgapur Projects

- 134. (Admitted question No. 675.) Shri Aswini Roy: Will the Minister-in-charge of the Public Undertakings Department be pleased to state—
  - (a) if it is a fact that the plan for production of Cast Iron at Durgapur under Durgapur Projects Ltd. has been finalised, and
  - (b) if so, (i) the estimated cost of installation, (ii) date of production, (iii) approximate target of production (in tons) and (iv) Probable employments?

#### The Minister for Public Undertakings: (a) No.

(b) (i) to (iv) Do not arise.

#### Fourth Battery in the Durgapur Coke Ovens

135. (Admitted question No 676.) Shri Aswini Roy: Will the Minister-in-charge of the Public Undertakings Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the Fourth Battery in the Durgapur Coke Ovens under the Durgapur Projects Ltd. has started functioning; and

(b) if so, (i) the capacity of production of this battery, (ii) the total production of all the batteries since the commission of the Fourth Battery in comparison with corresponding months of the last year, and (iii) total number of employees in each category?

The Minister for Public Undertakings: (a) Yes.

(b) The capacity of production is 500 M.T. of coke per day.

As the Fourth Battery came into commission only on 26th April, 1972, the question of total production since the commissioning of Fourth Battery in

comparison with corresponding months of the last year does not arise.

Total number of employees (excluding officers in each category required for the four batteries are given below:

| Category                                                                  | No.              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Coke Oven group of Plants operation<br>Maintenance of Coke group of Plant | <br>1,130<br>612 |
| Total .                                                                   | <br>1,742        |

### ডি জি. সি. প্রাক্তর

১০৬। (অন্নাদিত প্রশ্নং ৬৮২।) 🗐 আমিনী রায়ঃ ুসচ ও জলপণ বিভাগেব মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-

- (ক) ডিভিসি-র মৃ**ল প্রক**ল্পে বক্তা নিয়ন্ত্রণের জন্ম—
  - (১) কোথায় কোথায় কতগুলি বাঁধ নির্মাণের প্রস্থাব ছিল.
  - (২) উহাদের বক্তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, ও
  - (৩) জলধারণ ক্ষমতা কত চিল: এবং
- (খ) বর্তমানে নির্মিত বাধের বিবরণ ও জলধারনের ক্ষমতাব প্রিমাণ কত ?

# The Ministar for Irrigation and Waterwayas:

- ক) (১) ডি ভি সি-র মল প্রকল্পে (ভুরড়ইনস রিপোর্টে) সেচ, বিহাৎ ও বছা নিয়ন্ত্রণের জন্ম তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেত, বোকারো, বলপাহাটী ও সামার (টেফুলাট) প্রত্যেক জায়গায় একটি করিয়া মোট সাতটি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ছিল।
- (২) বজা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আগস্ট প্যন্থ মোট ২৯০০ লক একর-ফিট এবং আগই হইতে অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১৪% লক্ষ একর ফিট।
  - (৩) জলধারণ ক্ষমতা মোট ৪৬·৮০ লক্ষ একর-ফিট।
- (খ) বর্তমানে তিলাইয়া, কোনার, মাহথন ও পাঞ্চেতে ৪টি বাধ নিমিত হইয়াছে। ইহাদের মোট ২৯০০০ লক্ষ একর-ফট জলধারণের ক্ষমতা আছে। ইহা ছাডা বিহার সরকার সায়ার-এতে টেছঘাট বাধ তৈরী করিতেছে। ইহার বন্ধা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই।

### The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

137. (Admitted question No. 686.) Shri Aswini Roy: Will the Ministerin-charge of the Health Department be pleased to state-

(a) if it is a fact that the Modical Termination of Pregnancy Act, 1971, has been introduced in West Bengal .

- (b) if so which are the districts where and when it has been introduced. and
- (c) the particulars of the persons concerned in each district for such operation and the expenses to be incurred by the patients on this account?

The Minister for Health: (a) Yes.

(b) It has come into force with effect from April, 1972, throughout the State of West Bengal.

(c) The Gynaecologists of State and District hospitals and non-Government hospitals as approved by the certified Board are empowered to perform the termination of pregnancy according to the provisions of the Act

All expenses relating to the termination of pregnancy will be borne by the State Government and hence, patients are not to bear any charges on this

account.

Distributory Canal from A/MC of D. C. in Mouzas Kaitara and Surul 138. (Admitted question No. 688.) Shri Aswini Roy: Will the Minister-in-charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the distributory Canal from A/MC of D.C. is unable to irrigate 500 acres in mouzas Kaitara and Surul in the Galsi policestation of district Burdwan; and

(b) if so, the details of the measures the Government have contemplated to irrigate to the said area?

The Minister for Irrigation and Waterways: (a) No, the whole irrigable area in mouzas Kaitara and Mollasurul in police-station Galsi receive irrigation water from distributory canal I A.M.C. of during the khariff season.

(b) Dose not arise.

# খডগ্রাম মার্কেটিং সোসাইটি

- ১৩৯। ( অফুমোদিত প্রশ্ন নং ৭০২।) **শ্রীহরেন্দ্রনাথ হালদার**ঃ সমবায় বিভাগের মন্ত্রিমহাশায় অফুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—
  - (ক) পড়গ্রাম থানা মার্কেটিং সোসাইটির ১৯৭১-৭২ সালে কত আয় হইয়াছে :
  - (থ) এ সোসাইটি বর্তমানে চালু আছে কিনা;
  - (ग) চালু ना थाकिल-
    - (১) ইহার কারণ কি. এবং
    - (২) এ সংস্থা চালু করিবার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

### The Minister for Co-operation:

- (ক) কোন আয় হয় নাই।
- (থ) না।
- (গ) (১) আর্থিক অবস্থার বিশেষ অবনতি হওয়ায় সমিতিটির কাজ ১৯৬৮ সালের ১লা জুলাই ইইতে বন্ধ রহিয়াছে।
- (২) বন্ধীয় সমবায় আইন ১৯৪০-এর ৮৪ ধারা অফুসারে তথ্যাফুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমিতির আর্থিক অবস্থা এত থারাপ যে ঐ সমিতি পুনগঠিন করিয়া চালু করা সম্ভব নহে। স্কুমিতিটিকে কেন শিকুইডেশন দেওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্ম সমিতিকে 'নোটিশ' দেওয়া হইয়াছে এবং এখনও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

なるない

Wast The Party of the Party of

#### षातका नमीत वाँध

১৪•। (অন্নাদিত প্রশ্ন নং ৭০৩) **শ্রীহরেন্দ্রনাথ হালদার** সেচ ও বিভাগের ম**ন্নিমনাশ্য অন্নগ্রহপূর্বক** জানাইবেন কি—

- (ক) থডগ্রাম থানার ছারকা নদীর দক্ষিণ দিকের বাঁধের কাজ করে নাগাদ শেষ হবে:
- (খ) ইহা কি সতা যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বাধের মাটি ফেলার এক জাম দখল মা করিয়া বাধের নীচের বসবাসকারী প্রকাদের জমি হইতে মাটি লইয়া ত্র বাধে দেওয়া হইয়াজে . এবং
  - (গ) সতা হইলে, ইহাদের ক্ষতিপূরণের জন্মরকার কি বাবস্থ। গ্রহণ করিতেছেন গ

#### The Minister for Irrigation and Power :

- (ক) উক্ত বাঁধের মেরামতের কাজ এই বংসবের জুন মাস নাগাদ শেষ ২ইবে বলিষ। আশা করা যায়।
- (থ) কয়েকটি ক্ষেত্রে উক্ত বাধের পাখবতা জমি হইতে উহার নালিকদের স্থাতিক্রমে মেবামতি ▶ কাজের জন্ম কিছু মাটি লওয়া হইয়াছে।
  - (গ) যেহেতু জ্ঞানর মালিকগণ ভাহাদের জনি হইতে বিনামূল্যে গাট হইতে সন্মতিদান করিয়াছেন সেইজন্ত ক্তিপুরণের প্রশ্ন উঠে না। জনির বিশেষ ক্তিনা হয় দেহল অগভীব গর্ত করিয়া মাটি নেওয়া হইয়াছে। জনি দখল অহিন অন্তথায়ী জনি দখল করিয়া গভীব গর্ত করিয়া মাটি নিলে ঐ জনি চাবের অযোগ্য হইত এবং চাধীদেব সমূহ ক্ষতি ইইত।

# Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance.

Mr. Speaker: The Minister-in-charge of the Public Works Department will please; make a statement on the subject of completion of the bridge on the Mundeswari (Attention calleed Shri Mahadeb Mukhopadhyay on the 2nd May, 1972)

Shri Bholanath Sen: The designed depth of wells of Mundeswari bridge which the same are to be plugged is R. L. (-) 13.00 approximately. This depth was decided after investigation of soil strata under the bed of the river on the proposed alignment at the tentative locations of the different wells. During actual execution the level of plugging of different wells varied from R. L. (-) 12-64 to R. L. (-) 22.00 approximately. Plugging order for well No. 2 was given at R. L. (-) 13-53 in May, 1967 but while making the sump in early June, 1967, the well started sinking without additional effort and stopped at the level (-) 16-02 in July, 1967. It was left idle with a view that after sufficient lapse of time skin friction would develob, which was affected due to soouring all round the well, the same being right at the centre of the deep channel and thus would help in stopping the downward movement of the well

The work was again started in early part of 1969, i.e. after a year and a half and attempt was made to plug the well at R. L. (-) 18.77 after observing the behaviour of the well at that level for certain time but unfortunately the same trouble appeared as soon as sump was made according to requirement. Similar attempt in 1971 was made but sudden settlement was again observed. The peculiar behaviour of the well which is found to remain stationery at a



certain level but starts moving as soon as sump is made, goes to suggest beside probable existence of heterogeneous composition of soil strata underneath, lack of adequate frictional resistance to withstand the load coming on the well.

Thus the well settled to a depth of about 82 feet below river bed against a designed (proposed) depth of 75 feet. Collection of 'undisturbed soil sample up to a further depth of 50 ft. has been undertaken to ascertain the extent of weak soil existing below the well. By this investigation correct depth at which the well can be founded safely will be decided.

শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য: স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার অন্থমতি নিয়ে পড়ছি। কাঁকিনাড়ায় অবস্থিত ইনচেক টায়ার সম্পর্কে শ্রীকুমার দীপ্তি সেনগুপ্ত মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের জবাবে আমি বক্রব্য পেশ করিতেছি। শ্রম অশান্তি ও নির্ধারিত উৎপাদন হাসের জন্য কাঁকিনাড়ায় অবস্থিত ইনচেক টায়ার্স লিমিটেড কর্তৃপক্ষ গত ১৩-৩-৭২ তারিথ হইতে কারথানায় লক আউট ঘোষণা করিয়াছেন। উপ-শ্রমমহাধ্যক্ষ মহাশয় একাধিকবার মালিক পক্ষ ও শ্রমিক সংঘণ্ডলির সঙ্গে দিগান্ধিক ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হইয়া বিরোধ নিম্পত্তির চেঠা করিতেছেন। ৪-৪-৭২ তারিথে শ্রমমান্ত্রমহাশয় সংশ্লিয় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তাবিতভাবে বিরোধের বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে একটি থসড়া চুক্তিপত্র রচিত হয় এবং সংশ্লিয় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের দেখানো হয়। শ্রম অধিকারের অফিসে ৭-৪-৭২ তারিথে আর একটি ত্রিপাক্ষিক সভা অন্তর্গত হয়। শ্রমিকগণ কর্তৃক উৎপাদনের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উপার্জনের পরিমাণ সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিবর্গ একমত হইতে পারেন নাই। মন্ত্রিমহাশয় পুনরায় ১-৪-৭২ তারিথে সংশ্লিয় পক্ষসমূহের সহিত আলোচন। করিরয়াছিলেন। কিন্ত কোন মীমাংসার স্থ্র উদ্বাবন করা সন্থব হয় নাই। লক আউট এথনও চলিতেছে। ইহাতে ১২০০ কর্মী কর্মরত ছিলেন। শ্রম শ্রমিকার পক্ষসমূহের সহিত যোগাযোগ বক্ষা করিয়া বিরোধ নিপ্রির চেটা চালাইয়া বাইতেছেন।

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr Speaker, Sir, in response to the notices received from Shri Aswini Roy and Shri Naresh Chandra Chaki, honourable members of this House, calling my attention to the incident which took place at Khandakhola near Santipur on the 3rd May, 1972, I have the following statement to make—

A secret information was recived at about 1-55 p.m. on the 3rd May, 1972 that some armed extremists had assembled in a mango grove near Khandakhola, about 3 miles from Santipur Police Station. The Circle Inspector of Police, Santipur, hurriedly assembled a force from Santipur Police Station and the Town Out Post. A section of C. R. P. was also requisitioned. The force under the command of the Circle Inspector left for the spot in a truck.

On reaching the mango grove where the extremists had assembled the police party divided itself and advanced from three directions. As soon as their movements were detected the extremists attacked them with grenades. The Police party was also fired upon from rifles and guas

The Police returned the fire in self-defence and continued to advance. The extremists tried to under cover of grenades explosions and firing. After stiff resistance the police party succeeded in hitting the miscreants. It is reported that two of them escaped. The four persons killed in the encounter have been identified to be Ajoy Bhattacharyya Kalachand Dalal, Sambhu Ghosh elias Sarkar, and Ashit alias Madhusudan Chatterjee. All of them were wanted in a number cases involving murder and other offences under the Indian Penal Code and the Arms Act.

Two. 303 rifles, one D. B B. L. Gun, ammunition and a 17" bayonet were found in the possession of the dead persons.

Sentipur Police Station Case No. 4 dated 3, 5, 72 has been started in this

connection

The District Magistrate and the Superintendent of Police visted the place of occurrence. As there was apprehension of fights between the extremists and the resistance group, a curfew was promulgated in Santipur town from 5-30 pm. on 3rd May to 6 A. M. on 4. 5. 1972.

[ 2-40-2-50 p.m.]

Mr Speaker: I have received five notices of calling attention on the following subjects, namely:—

(1) Non-payment of salary for March, 1972, to the teacher of aided urban primary schools from the office of the D. I. of schools, 24-Pgs—from Shri Niranjan Dihidar;

(2) Declaration of Bankura district as drought area and immediate introduction of T. R. and G. R. schemes there—from Shri Phani Bhusan Singhababu,

(3) Declaration of some parts in Birbhum district as drought areas—from Shri Sachinandan Shaw:

(4) Attack on C. P. I. office at Behala by anti-social elements—from Shrimati Ila Mitra; and

(5) Acute necessity of a Degree college at Bhagabangola in Murshidabad district—from Shri Mohammad Dedar Baksh

I withhold permission under rule 198 as the House is expected to be adjourned sine die today

#### Mention Cases

শীমহম্মদ সফিউল্লাঃ মাননায় অধ্যক্ষ নহা+য আমি আওবে একটা গুলবপূর্ণ বিষয় এই হাউদে উপাপন করছি। সেটা হলো হগমাকেটের একটা দলেব দাকানের বাংপারে কলেংকারী। হগমাকেটের একটা দলের ঠলের মালিক মারা গেলে তাব উত্তর ধিকারীগণ তাদের নাম বেকও করার জন্ত পৌর কত্পিকের নাভে আবেবন জনেন। কিব গাড়েও উম প্রানিং কমিটা উত্তরাধিকারীদের আবেদন বিচার বিবেন। করে এবং চীফ ল' গফিমাবেব অভিযত অগ্রহ্ম করে মৃত মালিকের কর্মচারীকে দে হানের মালেক বলে স্বীঞ্তি দেন। মিউনিসিপাল আইনে আছে যে মৃত মালিকের উত্তরাধিকারীদের দাকেন্দ্র দিতে হবে।

পৌরসভার চীফ্ 'ল অফিসার তদত্ব কবে যে রিপোর দিয়েছেন তাতে আছে টাইন প্লানিং কমিটী ঐ বরের মালিক বলে যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন মত মালিকের এতেওঁ বা ম্যানেজার। অপরদিকে মৃত মালিকের আন্মীয় উত্তরাধকারীদের দাবীর সমর্থনে বেধব নথিপত্র দিয়াছেন, তা সঠিক আবেদনকারীরা হাইকোটে আবেদন কবিলে হাইকোট পৌবসভাব উপর

1,1

বিষয়টি ছেড়ে দেন এবং মৃতের স্বত্ব বা মালিকানার প্রশ্নে বিষয়টিকে বিচার না করে শুনু বিষয়টিকে apprepriate authority including the Corporation of Calcutta-র নিকট বিষয়টা agitate করতে পারেন এই মন্তব্য করেন। বিষয়টা স্বত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় স্বধ্যক্ষ মহাশ্য—বৃগান্তর কাগজে ৫।২।৬৯ তারিথে একটা রিপোট বের হয় —হগমার্গেটের একট দলের দোকানের মালিকানা নিয়ে রহস্ম। তথন স্মনেক কাউন্লিলর স্মাপস্তি জানিয়েছিলেন। আজকে বথন সরকার কপোরশেন হাতে নিয়েছেন, তথন এই হুনীতি দূর করে ইলের প্রকৃত্ব মালিককে যেন মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়। হয়। সেইজন্ম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে স্মন্তরোধ করিছি।

শীনিভাইপদ সরকারঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনায় মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সমগ্র মন্ত্রিসভার দৃষ্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি। গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে আগন্ত, ১৯৭০ সালে —সরকারী কর্মচারীরা ধর্মণট করেছিলেন অনেকে। তথনকার সময়ে যা পরিস্থিতি ছিল, তার মধ্যে অনেকে অফিনে আসা নিরাপদ মনে করেন নাই। যাহোক ভারা ধর্মঘট করেছিলেন। তারজক্র তাদের break of service হয়ে রয়েছে এবং তার ফলে অনেক কর্মচারী অনেক রকম স্থযোগ-স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের কাছে ৩০শে জুন, ১৯৭২ সালের মধ্যে একটা জবাবদিনি করবার জন্তা নোটাশ গিয়েছিল। অনেকে তার জবাব দিয়েছিলেন এবং অনেকে সময়াভাবে—short period notice বা তাদের কাছে গিয়েছিল তাতে অনেক কর্মচারী জবাব দিতে পারেন নাই। যাহোক বন্ধু ক্ষ্মচারী কী কারণে অন্ত্রপস্থিত ছিলেন তা জানিয়ে উপস্থিতির জন্তু দর্থান্ত করেছেন। এখনো দেখা যাছে অনেক কর্মচারী break of service এর জন্তু কর্মছেদ হবার দর্জণ Provident Fund, Gratuity ও বিভিন্ন সরকারী লোন ও অন্ত্রান্ত স্থিয়ে অবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেকের increment ও পোরিয়ে যাছে। এই অবস্থায় আমি সরকারের নিকট আবেদন কর্মছিও দাবী জানান্তি যে তাদের ঐ তিন দিনের break of service condone করে সরকার তাদের প্রতি স্থিবিচনার পয়িচয় দিন ও একটী স্থানিদিই ঘোষনা করুন—ঐ break of service দ্ব করে দিয়ে।

শীস্থারি চন্দ্র (বরা: মাননীয় অধ্যক্ষ, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্যণ করছি, ক্যালকাটা টেলিফোন মুইসেনসের প্রতি। কলিকাতা টেলিফোন যে একটা চুইসেনসে পরিণত হয়েছে সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন মুখ্যমন্ত্রী জানেন আমরা প্রত্যেকে জানি, কথনও বং কানে শুনা কথনও ভূল কালেকশন আর অনেক সময় কানের ভিতর এমন বিকট শব্দ হয় যে কান প্রায় যায় অবস্থা হয়। ১৯৯এ বার বার অভিযোগ করেও রিপলাই পাওয়া যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয় একটা ট্রানক-কল বুক করতে গৈলে, লাইন পাওয়া যায় না। তার পরে যথন সেটা কোনেল করতে যাই, সেটা কেনসেল করা যায় না। এই যে কি গর্ভযন্ত্রনা সেটা বলা অত্যন্ত শক্ত। মাননীয় অধ্যক্ষ বহাশয়, আপনি জানেন যে ইউরোপে যথন প্রথম যন্ত্র অবিদার হয় তথন মামুষ ≯ যদ্ধের প্রতিক্ষেপ গিয়েছিল, কারণ লোকে ভেবেছিল যে যন্ত্র মাচ্চযের সংগে প্রতিযোগিতা করবে। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই টেলিফোন এর বিপাকে পড়ে আমরা ভাবছি এই টেলিফোন গুলি ভেঙে দেব। আমি তাই আপনাকে অচরোধ করছি, আপনার ঐ হাতুডিটি নিয়ে আপনি এই টেলিফোন ভাঙা অভিযানে আমাদের নেতৃত্ব দিন।

**জ্রিজ্ঞাসমঞ্জ দে**: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্লতি আমি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় বিধান সভার সদস্যদের মন্ত্রিমণ্ডণীর সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে বিভিন্ন বাবসাধী সংস্থা, গর্ভণমেণ্ট ফিনান্স করপোরেশন এর

কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে অর্থ নিয়ে অতান্ত বে-আইনি ভাবে তাকে কাজে লাগাচেছ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে সেখানে কালো টাকা সৃষ্টি করছে সরকারের কর ফার্কি দিচ্ছে বেকারত্বের সৃষ্টি করছে মূলাকীতি স্টের মাধ্যমে। আমি উদাহরণ-স্বরূপ একটা প্রতিষ্ঠানের নাম বলছি সেই প্রতিষ্ঠান লক্ষে বাজবিয়া য়্যাও জালান গোটি। আমি সম্প্রতি প্রকাশিত মিং এন, সি. রায় এর বিরলা বাড়ী বচন্ত্র খ্যাত মিষ্টি বাজুরীয়া জালান হাউদ পেকে দে তথা উৎঘাটন কর্ছিত আমরা দেখেছি এই মেকলোড কং এবং ব্রিটিনিয়া ইনজিনিয়ারিং দশটি পাট কল, ১৮টি চা-বাগান এবং বছ ইনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারী ঋণদাতা প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় ৫১ কোটি টাকা গ্রহণ ক্ষাৰ্য্য, কিন্তু অভান্ত আশ্চৰ্যোৱ বিষয় যে দেখা গিয়েছে এই ৫১ কোটি টাকাৰ মধো থেকে অভান্ত a-আইনি ভাবে ২২ কোটি টাকা অন্ন কোম্পানীর খাতে লগনি করা হয়েছে এবং এর একটা দ্যক্ষন মারাত্মক পরিনাম হচ্ছে সম্প্রতি মেকলোড কোম্পানীর রিটেনিয়া ইনজিনিয়ারিং বন্ধ হয়েছে 👞 এবং প্রত্যেকেই আমরা দেখেছি সেথানে স্টেট ব্যাক্ষ এবং হনডাসটিয়াল ভেভেলপমেণ্ট

করপোরেশনের কাছ থেকে প্রায়তিন কোটি টাক। লগনি আছে এবং সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই যু দ্বল এবং সিক ইন্ডাসটিস এই কোম্পানীগুলিকে আইন অনুযায় হাতে নিয়ে দেখলেন সেথানে কান মল্ধন তোনেই বরং যন্ত্রপাতি আদেশ ২য়েছে। আমি অতাহ পরিস্বার ভাবে চেলেগ দিয়ে বলতে পারি সেথানে যদ্মপাতি দূরের কথা চিমনি আর ওয়াল ছাডা কিছুই নেই। টাইপ রাইটার ্মসিন পর্যন্ত সেখানে নেই। সেখানে আমর। দেখতে পাচ্ছি যে এই সমও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলিতে ঘুই লক্ষ লোক কাজ করছে। ৫২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় মূলধন নিয়োজিত হয়েছে এবং কমতে কমতে আজকে ছই কোটি টাকায় গিয়ে দাভিয়েছে। আজকে সেয়ার ভালে ১০০ টাকা ্থকে তিন টাকায় পৌছেছে এবং এর মধ্যেই কোম্পানিগুলি বন্ধ হতে চলেছে। এবং *ল*ফ **ল**ফ ্রে নতুন বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। অমানি সেইজন্ত এই বিধ্যে পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রির দৃষ্টি আক্ষণ

করছি যে তিনি এই বিষয়ে উপযুক্ত তদন্তসাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এ)শরৎ চলু দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের দৈনিক বস্তমতি পত্রিকায় 'নিয়োগ পত্র নিয়ে অস্বস্থি' শীর্ষক একটি সংবাদ বেরিয়েছে: তাতে বিধানসভাব চার জন মাননীয় সদস্য এই পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গরিন্বাটাতে ৬২ জন লোককে কিছু সংখ্যক স্থানীয় সুবকের সঙ্গে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং স্থানে সারা বেকার আছে, স্থানীয় লোক তার। বাইরের কাউকে যোগদনি করতে দেবে না এইনর্মে সেগানে আন্দোলন অনশন ইত্যাদি চালাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে হরিণবাটার সীমাবদ্ধ এরিধায় নয়, আমি আপনার মাধ্যমে মঞ্জি-নংশেষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ব্যাপারে প্রত্যেক জেলায় যদি একটি করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট বার্ড করা না হয় তাহলে অসম্ভব রকম পবিস্থিতির উদ্ভব হবে। কারণ শিক্ষিত বেকার, অর্ধ-শিক্ষক 🥦 বেকার স্ব রুক্ম ক্যাটাগরীর বেকার আছে এবং তাঁরা সেধানে সেই জেলায় যাঁরো ব্যে আছেন তাঁৱা বসে থাকবেন আরু বাইরের লোক গিয়ে সেই জেলায় কাজ পংবে এ কান দিন হবে না।

বাইরের থেকে লোক গেলে তারা নিশ্চয় বাধা দেবে। এই জন্ম আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে প্রত্যেক জেলায় একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ড অফিসিয়াল মেম্বার ও নন-অফিসিয়াল মেখারদেয় নিয়ে গঠন করা কোক যাতে ডিষ্টি ই ন্যাজিঠে ট চেয়ারন্যান হবেন এবং এমগ্রয়েশেট এক্সচেঞ্জের অফিসায় সেক্রেটারী হবেন এবং সেখানে নন-অফিসিয়াল মেধারর ও থাকবেন অবঙ্গ সিভিউল্ড কাষ্ট মেম্বার রাখতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্ছি।

[ 2-50-3-00 p.m. ]

একাশী নাও মিঞা: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই হাউদে একটি গুকৃত্বপূর্ণ বিষয়ের

প্রতি আলোচনা করছি। গত ৪।৫।৭২ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক বস্ত্রমতিতে একটি খবন বেরিয়েছিল বাঁকুড়া মেডিক্যাল হাসপাতাল সম্বন্ধে একটা আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়েছে। সেথানে ঐ কলেজের তরবস্থা ও তুনাঁতির কথা যে আছে সে সম্বন্ধে আমি চু' একটি কথা বলবো। ১ হাসপাতালে প্রায় এক হাজার লোক আসে। সেথানে রোগীদের কোন ব্যবস্থা নাই। সেথানে ডিপ এক্স-রে মেসিন যে তিনটি আছে দেগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে ইলেকটিক কাডিগ্রাফি মেসিন কাঞ্জকে অচল অবস্থায় পড়ে আছে আউট ডোরে অচল অবস্থা-যেথানে চার জন ডাক্তারের প্রয়োজন সেখানে মাত্র একজন ডাক্তাব। আর্লোক হয় একহাজার। রোগী পিছ এক মিনিটও সময় थारक ना करन दोशीत। दोश मात्रारमात वनरन दोश निरंत्र यद योत्र—ि वेरम के स्मार्टि इस ना। ডাক্সারর। তাদের প্রত্যেভট চেম্বারে ভীড বাডাচ্ছে। সেথানে হাসপাতালের রোগীয়া ঠিক্সত ও্নধ পায় না। ডাক্কাররা প্রাইভেট্ডেরার দ্ধারপর তাদের নিজেদের মত করে এ্যাড্মিসন করে। এইভাবে গুৰ্নীতি চলছে। অনেকবার এই হাসপাতাল সম্পর্কে জানানো হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই গুৰ্নীতি স ও ছরবস্থার কথা কেউ বিবেচন। করেন নি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য এই ছরবস্থার জন্ত গত কোষালিশন মন্ত্রিসভায় আমরা দেখেছি যে যিনি বর্তমানে এই স্বাস্থ্য বিভাগে সচিব শ্রী এ কে মজুমদার মহাশয় তিনি ইরিগেশন ডিপাটমেটে ছিলেন। বর্তমানে তিনি হেলথ ডিপাটমেটের স্চিব হয়ে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন জনপ্রিয় কাজগুলি রূপায়িত করছেন নাফেলে রেথে দিয়েছেন। সেইজন্ত আমি অফুরোধ কর্ছি ্য অবিলয়ে এই স্চিবকে বাতিল করা দ্রকার। এই ব্যাপারে এই সভায় বিভিন্ন মাননীয় সদস্তাবিভিন্ন সময়ে এই স্বাস্তাবিভাগের জনীতি ও বিশন্ধলার অভিযোগ রেখেছেন।

বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিভাগের সচিবের বিক্লে এবং এখানে মাননীয় সদস্যরা সচিবের বিক্লে হ্রেছিও প্রমান ও তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলোচনার সময় এক দিনও এই সভায় থাকছেন না এবং সাস্থ্যবিভাগের এই সব ছ্র্নীতি, অপকীতি সম্বন্ধে একটা প্রশীক ক্লেটমেন্ট এই সভায় হওয়া উচিৎ বলে আদি মনে করি।

Mr-Speaker: Mr Das, Mr. Panja was present here but has he just now left the Chamber with my permission, to receive a trunk call. I shall inform him when he comes back after receiving the trunk call.

শ্রীক্রশ্বিমী রায় : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আক্ষণ করছি। বোরো চাষের হন্য সরকার এই বছর বধনান জেলায় ২০ লক্ষ টাকা প্যাপ্প দেট সরবরাহের জন্য এবং ৮ লক্ষ টাকা স্থালো টিউবয়েলের জন্য মঞ্জুর করেছেন এবং পাম্পগুলি যাঁরা সরবরাহ করবেন সেই রকম ৫টি প্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে হু'টি প্রতিষ্ঠান তারা নিজেরা পাম্প তৈরী করে, তাদের মেকানিক্স আছে, স্কেয়ার পাট্য আছে, আর বাকি তিনটি প্রতিষ্ঠানের এ ধরণের কোন কিছু নেই। তারা নিজেরা তৈরী করে না, বাহিরে থেকে সমস্ত পার্ট্য নিয়ে এসে সরবরাহ করে থাকে। কৃষকরা এই টাকা শতকরা ৬ থেকে ৮ ভাগ স্থদে নিয়ে এই পাম্পশিশুলি নেবেন। এই ৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান যাদের কোন কার্থানা নেই তাঁরা সেই পাম্প নিতে রাজা হচ্ছেন না। সেই জন্ম সরকারী বিভাগেরয়েএগ্রিকালচারাল এক্সটেনসন অফিসার আছেন তার। ২৭০ তারিথে একটি মিটিং করে বলেছেন এই যে ৫টি স্পেসিফিকেসন দেওয়া হয়েছে এগুলি ছাড়াও আরো ৫টি স্পেসিফিকেসানের নাম উল্লেখ করে বলেছেন এবং

এই ৫টি স্পেসিফিকেসনকে যদি অন্তর্ভুক্ত না করা হয় তাহলে ২০ লক্ষ টাকার যে পাস্পগুলি সরবরাহ করা হবে সেগুলি কৃষকরা কিছুতেই নিতে পারবে না। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমি মন্ত্রিমহাশরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এতি কালচারাল ক্রটেনসন অফিসাবের প্রস্তাব হ'টি আপনার কাছে পেশ করছি আপনি এটা বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে পৌছে দেবেন।

শ্রী মহ: দেবার বক্সঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মধ্যমে নাননীয় মিজিমগুলী এবং বিধানসভার মাননীয় সদক্ষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভগবানগোলার ২ নম্বর রুক ডেভেলপমেণ্ট অফিসের গৃহ নির্মানের লায়গা নিধারণ এবং যাবতীয় বাবস্থাদি ঠিক থাকা সত্তেও আছু প্যক গৃহ নিমানের কাজ আরম্ভ যেনি। অথচ সেথানকার রুক অফিসের কমচারীদের থাকবার জায়গা নেই। কাজেই ভারা প্রায থাণ মাইল দরে ভগবানগোলায় বাড়ী ভাঙী কবে থাকে এবং কেই কেই বহবমপুর, জিয়াগঞ্জ থকে আসেন। কাজেই ঐ ব্লকের সরকারী কর্মচারীব। ঠিকমত কাছ করতে পারেন না। এজ্ল বেরা দেরীতে আসেন এবং পরে ওঁারা কথন বসে কিছা উন ধরবেন এই নিয়েই গুব বাস্ত থাকেন। কলে জনসাধারণের কাছে তাদের গুব অন্তর্গবধা হছে এবং বি, ডি. এ. থেকে গ্রামবাংশার লাকেদের সঙ্গে মিলোমশে তাদের গুব অন্তর্গবধা হছে এবং বি, ডি. এ. থেকে গ্রামবাংশার লাকেদের সঙ্গে মিলোমশে তাদের উন্নত করে তোলার এহ যে একটা উ দুল্ল প্রাক্ষণ করছি যে অবিলম্বে বেন সেই ডেভেলাপমেণ্ট অফিস গৃহ নিমাণের কাজ আরম্ভ হয়।

শীনৃসিংহ কুমার মণ্ডলঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি বিষয়ে পুঁএই হাউদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুশিদাবাদ জেলাব সাগরদীঘি থানায় বোধারা গ্রামে একটি হাই স্কুল আছে। সেই স্কুলটি লাম গ্রাফ স্কুল। সেই স্কুলের শিক্ষকব। ১২০১৯ মাস ধরে বেতন গান নি। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম বোধ হয় আবে। অনেক স্কুল আছে। কাজেহ এহ সব স্কুলকে যাতে তাড়াতাড়ি ডেফিসিট গ্রাফ্ট-এর আওতায় এনে ঐ হতভাগ্য শিক্ষকদের উন্নতি সাধন করা যায় সেই দিকে আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মান্ত্রমহাশ্রের দৃষ্টি আক্ষণ করিছি।

[ 3-00-3 10 p.m. ]

শীকাবপ্রল বারি বিশাসঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে যে ব্যাপারটির প্রতি

कৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে, আপনারা জ্ঞানেন গোটা পশ্চিমবাংলায় বেকার সমস্যা একটা

জটিল আকার ধারণ করেছে এবং এই সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা সকলেই দিধাএল, চিস্তিত

এবং মনে হচ্ছে এই সমস্যা সমাধান করতে পারলে আমাদের দায় থেকে আমরা উদ্ধার পাই।

এমন একটা সময় আমি চিস্তা করছিলাম কোন একটা পথ আবিজ্ঞার করা বায় কিনা। আমি

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি আপনার মাধামে যে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় বেশ কিছু

দিন আগে পুলিশ বিভাগে যে সংখ্যক কর্মচারী ছিল তাতে এখন বেশ কিছু সংখ্যক তেকেন্দি

আছে বলে আমি মনে করি। কেন না বিগত কিছুদিন ধরে আমাদের পশ্চিমবাংলায় আইনশুখ্লাজনিত ব্যাপার নিয়ে বাইরের রাজা থেকে ৮ ডিভিসনের মত পুলিশ এপানে এসেছিল

এবং এখনও পর্যান্ত তিন ডিভিসানের মত সি, আর, পি রয়েছে। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ বা কোটি

টাকা বাইরের রাজ্যের পুলিশ এনে এই রাজো তাদের বেথে খাওয়ানো, পরানোর জন্য দিতে

পারি তাহলে এই রাজ্যের বেকার ছেলেদের যাদের স্বাস্থ্য ভাল, যারা অর্ধশিক্ষিত বা কিচন শিক্ষিত তাদের জন্ম কেন আমরা চিন্তা করবো না? তাই আমি বলছিলাম এখনও এই প্রদেশ ৮-ডিভিসনের মত পুলিশ নেবার স্লযোগ স্লবিধা রয়েছে। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষন করে বলচি যে আমাদের এই প্রদেশে সেই রক্ম স্কুরোগ করা হোক এবং বেকার ছেলেদের ওথানে কাজ দিয়ে আমাদের পুলিশ বিভাগে শক্তি বাডানে হোক। কারণ আইন-শঙ্খলার মোকাবিলা করার জন্য এটার প্রয়োজন আছে। তা ছাডা এক একটা ডিভিসানে প্রায় এক হাজার প্রলিশ থাকে। কাজেই বাইরের রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ— সেটা আনাদের থেকে বড রাজ্য বটে কিন্তু সেথানে যে পুলিশের সংখ্যা সেটা আনাদের থেকে অনেক কম। স্তুতরাং এদিকটা ভালে। করে দেখে একটা ব্যবস্থা করুন। তা ছাড়া স্থার, আর একটি বাপোরে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কালকে রাত্তিবেলাতে যথন এথান থেকে গেলমে তথন আমি একটি টেলিগ্রাম পেলাম। কালকে বথন জি. আর-এর উপর আলোচনা চলছিল তখন আমি মাননীয় উপাধ্যক নহাশয়ের পার্মিসান নিয়ে গিয়েছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আশিকর যোষ মহাশয় ছিলেন কিন্তু শুনতে পেলাম আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে কোন কোন মন্ত্রী বলেছেন যে যাঁবা অংশ গ্রহণ করেন ভারাই আবার পালিয়ে যান। কিন্তু আমরা পালাইনি স্থার, আমরা মন্ত্রীদের কথাতে ভয় করি না যে পালিয়ে যাব। আমি স্থার, টেলিগ্রামটা পড়ে শোনাচ্ছি। এটা মুশিদাবাদ জেলার জলগী ব্লক থেকে এসেছে। 'No loan no T. R. G. R. people in starvation: এটা আপুনি দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন। স্থার, আমরা শুনি, আনমন্ত্রীর হাতে থরচ করার মত টাকা নেই। ৪৭৪ টাকা করে অঞ্চল পিছু পায়। আমি এটা আপনার হাতে দিঞি আপনি দয়া করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেবেন। তাঁর কাছে অন্তরোধ এই সমস্তার মোক:-বিলার জন্ত শুধু এই ব্লক নয়, সারা পশ্চিমবাংলার ব্যাপারে তিনি যেন চিন্তা করেন।

**শ্রীনরেশচন্দ্র চাকী** : মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এহ সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ কর্ছি। আমরাজানি গত বন্যায় সমস্ত পশ্চিমবাংলায় যে বিধ্বংসী অবস্থা দেখা গিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে একটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে বিভিন্ন কলেজে যেসব ছাত্রছাত্রী পাঠরত আছে তাদের তিন নাসের বেতন সরকার থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু তঃথের সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে সেই তিন নাসের মাহিনা আজ পর্যান্ত সরকার থেকে বিভিন্ন কলেডে পৌছে দেবার ব্যবস্থা হয়নি যার ফলে একটা অচল অবস্থার স্ষ্টি হয়েছে বিভিন্ন বেদরকারী কলেজগুলিতে। এই সব কলেজে বর্তমানে ফর্ম ফিল- 🗲 আপ করা চলেছে। ছাত্র ছাত্রীরা আশা করেছিল তিন মাদের মাহিনা সরকার থেকে পাবে তাই তিন মাসের মাহিনা কম দিয়েছে। এদিকে প্রিন্সিপালর। বলছেন যে ঐ তিন মাসের মাহিনা যেহেতু সরকার থেকে এখনও আসেনি সেইহেতু তোমরা এখন তিন মাসের মাহিনা না দিলে ফর্ম ফিল আপ করতে দেওয়া হবে না। একদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষরা এই বলছেন-এক একটা কলেজে ৭০।৮০ হাজার টাকার মতন এই তিন মাসের মাহিনা বাবদ বাকি পড়ে আছে, এটা যদি। সরকার 🥟 থেকেদীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয় তাহকেওঁারা কলেজের প্রফেসারদের মাহিনা দেবেন কি করে ? আর অন্য দিকে গরিব পিতামাতারা উাদের ছেলেমেয়েদের তিন মাদের মাহিনা গভর্ণমেণ্ট থেকে পারে বলে ভরসা করে তাদের ফি-বাবদ টাকা যোগাড় করেছিল, সেটা না দিলে তাঁরাই বা কি করে যোগাড় করবেন এই দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

ন্ত্রীমার্গেল্য মুখাজাঃ দাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা ব্রথন এই ঠাঞা ভবে সভা কর্তি. ব্ফিজারেটরের জল থাছিছ তথ্ন হাওড়া দদর এবং উলুবেডিয়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় ভোৱার সংমান দেখছি এক ঘাটেতে কুকুরে জল খাছে, আর একদিকে মোষ ভবে আছে, আর একদিকে বাজীর মেয়েরা কলদী করে জল নিয়ে গিয়ে দেই জল থাছে। গোটা হাওভায় কোথাও জলের গদ্ধ নেই। এর কারণ পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং বলে যে ডিপাটমেণ্ট আছে তার ইঞ্জিনিয়ার দলা শন্তা মহাশয়, তিনি কোন কাজে থাকেন না, সব কাজে থালি মাথা নাডেন। ১৯৪৭ সালের প্রিদংখ্যান অন্তথায়ী হাওড়ায় ২৪ লক্ষ্মান্ত্র, চারশো জন পিছু এক গুকরে টিউবওয়েল হলে লয় হাজার টিউবওয়েল হওয়ার কথা। দেই রক্ম রিপোট দিয়েছে। দেই জারগায় হাও**ডা সদর** মুহত্রনায় আঠার শে। টিউবওয়েল হওরার কথা, হল চৌদ শো, এখন তার মধ্যে ছয়শো কার্যকরী। ্ত্ৰে। মাঝে মাঝে থারাপ হয়, ভয়শো অকেজো। উলবেডিয়া মহকমায় চাব হাজাব হওয়াব ব্ধা, হয়েছে দেড় হাজার, দাতশাে কার্যকরী এবং আটলাে থারাপ। গান্ধী শতবাধিকীতে ছই লক টাকা গান্ধীর নামে টিউবওয়েল করার জল এসেছে, সেই টাকা ফেরত চলে গেল। তারপর ৫০ হাজার টাকা সরকার থেকে দেওয়া হল তাতে টিউবওয়েল হল না। হাও**ডার অবস্থা অত্যন্ত** ্রাচনীয়। হাওডার বস্তিতে ৭০।৭৫ জন লোক বাস করে, বড বড বাডীতে টিউবওয়ে**ল আছে**, ধনা ব্যক্তিদের বা'ভতে টিউবওয়েল আছে, কিন্তু বস্থিতে যারা বাস করে তারা জল পাজে না। আজকে গুনছি বিধানসভা বন্ধ হয়ে যাবে, কালকে যথন কন্দটিটিউয়েনসিতে গিয়ে ঘুরুর তখন ্ক বলব ? এম. এল. এ.-বা যেভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তথন আনাদের কে বাঁচাবে ঠিক নেই। সেজস্ত গাপনাকে বলভি আপনি সরকারকে একট নেতে দিন যাতে কিছু টিউবওয়েল স্থাংক্সান হয়। গদস্তাদের মেনসান কেসের কোন অর্থ তথ না, কারণ, মন্ত্রিরা এসব কথা গুনতে চান না। সেজ্ঞ সংশ্লিম মন্ত্রিমহাশ্রকে অন্নরোধ কর্মছি যে হাওড়া জেলায় প্রচণ্ড পানীয় জ্লের **অভাব দেখা** 🤋 দিয়েছে. এই বিষয়ে তিনি যেন বাবড়া গ্রহণ করেন। হাওডাকে থরা পাড়িত জেলা বলে বেষেণ করার সময় এসেছে। আশা করি, বর্তমান মন্ত্রিসভা আমার এই কথাগুলি বিবেচনা कदारान ।

শীশিবিকুমার ঘোষ: মি: স্পীকার সার, আপনার মাধানে একটা জরবী অবস্থার কথা আমি এই হাউদের সামনে রাখছি। ১৪-পরগণা জেলার শহরাঞ্জা ধেসমস্ত প্রাথমিক বিভালর সাহায্যপ্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত বিভালরে শিক্ষর মার্চমাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। মাপনি জানেন এই শিক্ষকরা কত কন মান্তান পান এর মার্চমাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। কেন এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রিমহাশ্য বেন অবিলপে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এটা যদি কোন টেকনিক্যালিটিজের জন্ম হয়ে থাকে তার ব্যবস্থা করুন, আর এটা যদি কোন আমলার ক্রাটির জন্ম হয়ে থাকে তাহলে তার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থায়তে হয় তারজন্ম মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছ।

শ্রীসরোজ রায় : মি: স্পাকার, স্থার, আপনার নাধানে আমি একটা জর্মী ব্যাপার বিশিষ্ণ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রির সামনে রাথতে চাই। আমি একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে গত ও তারিধে এবং তারও আগে ত্'দিন এত কালবৈশাখার ঝড় এবং রুষ্টি হয়েছে যে কতকগুলি এলাকার যারা ক্ষেত মজুর তাদের বাড়ী বলে কিছু নেই। এটা আমি গুব সিরিযাসলি রাখছি। গত বছর বন্থায় যাদের বাড়ী ভেঙ্গে থিয়েছিল উারা আজে। বাড়ী তৈরী করতে পারেন নি, তারা বিশিষ্ণ পায়নি। নিজেরা কোনরকম করে কিছু খড়কুটো জোগাড় করে টিকে থাকার মত যাদের অবহা ছিল কতকগুলি নৌজায়, কতগুলি অঞ্লে, এই রাজের ফলে তাদের আর বাড়ী বর নেই। শহরের পালে নয় বলে তারা কোন পুলে বা কান ভারগায় সেলটার নেবে তারও উপায় নেই। এখন

ওখানে থড়ের দর চলছে একশো টাকা কাহন। একটা সাধারণ বাঁশ ছ'টাকা। সেথানে একটা ক্ষেত্র মজুরের পক্ষে এগুলি যোগাড করা সন্তব নয়। সেজ্স তারা বাড়ী তৈরী করতে পারছে না। গড়বেতা থানায় যে যে অঞ্চলে ঐ কালবৈশাখীর বড়ে ক্ষেত মজুরদের বাড়ী ভেঙ্গে গেছে ইমিডিয়েটলি তাদের ঘর তৈরী করার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এই অবস্থায় তাদেব ছেলেপুলেদের মারা পড়তে হবে, তাদের থাকার জায়গা নেই। এটা আমি বিশেষভাবে রিলিফ মন্ত্রিমহাশরের নজরে আনতে চাই, এবং আমি আশা করি, তিনি একটা স্পেশাল মেজার নেবেন— এর একটা ব্যবস্থা করবেন।

[ 3-10-3-20 p.m.]

শাননীয় মন্ত্রিমাল পাল: মাননায় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় মন্ত্রিমালয়ের দৃষ্টিগোচরে আনতে চাই। আমরা দেখতে পাছিছ যে ক্রঞ্জনগরে প্রায়ই ইলেকট্রকের তার চুরি হয়ে যাছে। রিদেউলি বহরমপুরে ফতেপুর মৌজায় ট্রালফরমার চুবি হয়ে গেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে ট্রালফরমার কি করে চুরি হয় ? এই চুরি হয়য়ার জন্ত সেখানে সব কিছু বন্ধ হতে চলেছে। এই ট্রালফরমার কি করে চুরি হয়য়ার স্তর্জার ব্যাপারে আমার মনে হয় যেখানে ডিপ টিউবওয়েলের কর্মচারীদের থাকবার বাবছা আছে, সেখানে সেই কর্মচারীর। থাকে না। অগচ সেখানে ট্রালফরমার চুরি হয়ে যাছে। এই ট্রালফরমার গুরি হয়ে যাছে। এই ট্রালফরমার গুরি লাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উট্টতে থাকে। সেই ট্রালফরমার মাটিতে ফেলে চুরি করে—এ জিনিস এক্সপার্ট না হলে চুরি হতে পারে না। সেইজন্ত আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমালকে বলবা যে তাঁর ডিপার্টমেণ্ট যদি তদন্ত না করে তাহলে আমরা যে কেবল বড় কথা বলেই শেষ করবো তাই নয় সামনে যে আই, আর-৮ চাষ হছে তা হবে না। সেইজন্ত আমি জহুরোধ করছি যে ইমিডিয়েটলি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

শীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে যে সমস্থার প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ও মাননীয় মন্ত্রিমচাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল আসানসোল মহকুমার বারবোনী, জামুরিয়া, শ্রামলপুর ও কুলটি ইত্যাদি থানার জলের অভাবের কথা। এই অঞ্চলে জলের মভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেথানে পানীয় জল পাওয়া ছ্ছর হয়ে পড়েছে। সংশ্রিই মন্ত্রিমহাশয় কয়েকদিন আগে আসানসোলে কয়েকটা ট্রাংকার নিয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে জলসরবরাহ করবার জক্র। তার সদিচ্ছা ছিল। আসানসোলের জলের সমস্রা নিয়ে ইতিপুরে আমরা অনেক আলোচন। করেছি এবং খুবই আনন্দের কথা যে মন্ত্রিশেষ করে কয়লাথনি অধ্যুষিত জামুড়িয়া, সালামপুর ইত্যাদি এলাকার গ্রামাঞ্চলে এরপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে আজকে মান্ত্র জলের অভাবে হাহাকার করছে—কোপাও জলের সরবরাহ নেই। যে কুয়া আছে—পানীয় জলের জক্র সরকার তৈরী করেছিলেন তার শতকর। ১০ ভাগ শুকিয়ে গিয়েছে। মোট কথা বলতে গেলে এই কটা থানায় পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি আপনার মাধ্যমে এই আশা পোষণ করিছি যে মন্ত্রিমহাশয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অবিলম্বে চারটা থানায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীস্থান্ত মুখার্জ্যী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফৎ আজকে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে কাটোয়া সহরে কোন রকমে সিমেন্ট পাওয়া যাছে না। তার ফলে রাজমিন্ত্রীর কাজে নিযুক্ত আছুমানিক কয়েক ইাজার লোক বেকার হয়ে পড়েছে। সিমেন্টের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলে যে ওরাগনের নাকি অভাব কিছু আমার কাছে ধবর আছে যে ওয়াগনের অভাবই একমায়্র

কারণ নয়। ঐ বস্তায় যতটুকু সিমেন্ট থাকে সেই সিমেন্ট থেকে ব্যবসায়ারী বার করে নেয়
এবং সেই বস্তায় সিমেন্টের যে ওজন তার চেয়ে ওজন বেশী দেখিয়ে বিক্রি করতে চান। কিছ

ওখানকার ক্রেতারা সেই ওজন দিতে বাজী না থাকায় ঐ সিমেন্ট ব্যবসায়ারা ক্রুত্রিম অভাবের
ক্রি করছে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মারকং সরববাহ মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ
করছি কারণ কাটোয়া সহরের রাজমিস্ত্রীরা নৃতন করে সমস্তার সম্পীন হয়েছে। এই দিকে
দৃষ্ট দিয়ে যাতে স্প্রভুতাবে সিমেন্টের সরবরাহ হয় ও এই সমস্তার সমাধান যাতে হতে পারে
সেইদিকে যাতে মন্ত্রিমহাশয় দৃষ্টি দেন সেই অম্বরাধ আমি রাথছি।

মীশ্রীরক্ষর সাউ: প্রার, গতকালকার একটি ঘটনার কথা আমি আপনার কাছে বাৰ্ছি। এই ঘটনাটা হচ্ছে বারাদতে চকতেই যে চ্পাকর অফিস আছে সে সম্বন্ধে। ভাষাদের পশ্চিমবন্ধের যব কংগ্রেমের অক্সত্য নেতার একটি truck ঐথানে এলে তাকে থামান ১ষ এবং তাতে তিনি আস্ছিলেন। ট্রাকের driver এসে চঙ্গাঁকরের প্রদা দিতে যায়। ট্রাকের মধ্র হচ্ছে W. G. R. 879. সেই driver-কে বলাহয় যে এত টাকা দিতে হবে কিছে কম করে ্দি দেন তাহলে রুদিদ দেব না। Driver বলে যে আমাকে রুদিদ দিতে হবে এবং যা টাকা লাগে নিন। পরে সে যথন টাকা দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাছে ঠিক সে সময় একজন পলিশ গাড়ী থামিয়ে বলে যে এক টাকা না দিলে গাড়ী যেতে দেওয়া হযে না। টাকা কি দেৱ জন্স লাগবে জিজনাসা করোষ সে বজেল যে না দিলে গাড়ী ছাড়ব না এবং থানায় যেতে হবে। কিছে তাকে থানায় যেতে হয়নি। তথন চুগাকরের অফিসের লোক এসে বলে যে কিছু করতে হবে। Actually দেখা যায় সেখানে প্রত্যাহ অনেক গাড়ী মাসা-যা এয়া কবে। এরা তাদেব কাছ থেকে এইভাবে পর্মা আদায় করে। তথন সকাল ১০টা থেকে ১০-১৫ মিনিট হবে। সেই Constable-এর নম্ব হচ্ছে P-145-এবং যে পালিশ Constable ছিল তার নাম হচ্ছে R. P. Sharma, এর duty-র সময় batch ছিল না। এই অক্তায়ের প্রতিবাদ তারা করেছিলেন যাতে ্ত্রীমর। হাউদে বলি সেজতা তাঁরা বলে দিয়েছেন। সেজতা বলছি যে এইরক্ষ ছনীতির বিক্**ছে** তদন্ত হওয়া দরকার এবং এর প্রতিবিধান করা গেক।

ডাঃ কানাইলাল সরকারঃ স্থার কোলকাতায় বত সফটের মধ্যে নৃতন কবে একটা সকট দেখা দিয়েছে—দেটা হছে taxi সকট। এই taxi সফট এমন নৃতনভাবে দেখা দিয়েছে বলে আমি এটা House-এ mention করছি। Taxi driver-দের licence দেওয়া হয় driving heence, কিন্তু তাদের খামখেলালীর উপর লাইসেশ নিশ্চম দেওয়া হয় না। আপনি একটা taxi-র জন্ত অপেক্ষা কর্মন—খালি taxi ডাকুন আপনার দিকে সে কিরে তাকাবে না আবার কেউ যদি দয়। করে দাঁড়ায় এবং তাকে গন্তব্য পথ বললে তার স্থাবিধ হলে সে বায় না হলে যাবে না। এবিষয়ে আমি পরিবহণ মন্তিমহালয়েয় দৃষ্টি আকগণ করছি। এই taxi সফটের জন্ত আরোহীদের খুব বেশী অস্থাবিধা হছে। Driver-রা খেয়াল খুশী মতন আরোহী নেবেন এবং বাবেন। আবার কোন সময় যদি কোন জায়গায় ২।> মিনিট দাঁড়াতে চান তাহলে সে বলে যে দাড়াতে পারব না। এইভাবে এই taxi সফটের দিকে পরিবহণ মন্ত্রিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মন এবং এই taxi সফটের দিকে পরিবহণ মন্ত্রিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মন এবং এই taxi সফটের দিকে পরিবহণ মন্ত্রিমহাশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্মন এবং এই taxi সফটে যদি দুর না করতে পারেন তাহলে কোলকাতায় লোকের অসীন কর্মন এবং এই taxi সফটে

# Statement under Rule 346

[ 3-20—3-30 p.m.]

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr Speaker, Sir, I have to make two statements before the House. The first statement is with regard to the setting

up of a Planning Board for the State of West Bengal which we were committed. Sir, very unfortunately, there had been no proper planning for the State of West Bengal for a very long time, particularly, there had not been any attention paid......

**শ্রীলালটাদ ফুলমালি:** বাংলায় বলুন।

**শীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ঃ** থব ভালে। কথা। আমি বাংলায়ই বলচি। বিশেষ করে ভিল ভিত্তিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা ঠিক্মত হয় নি যার ফল এখন আমরা উপলব্ধি কর্ছি। নির্বাচনের পূর্বে একথা বলেছিলাম। একটা সায়েনটিফিক মেথ্ড বদি না নেওয়া হয় যেটা জাতীয় প্রিক্তর দেটা থাকবে তারই ভিত্তিতে পশ্চিমবঞ্চে যদি স্কন্ত ভিত্তিক পরিকল্পনা নেওয়া না হয় তবে আন্যানে নানারকম অস্ত্রবিধা হবে এবং আমরা যা করতে চাইছি তার কিছুই করতে পারবোন : তারজন্ত একটা প্ল্যানিং বোর্ড আমরা ফৃষ্টি কর্মিচ পশ্চিমবঙ্গে এবং আজকে এই সিদ্ধুত নেওয়া হয়েছে আমাদের মন্ত্রিসভার বৈঠকে যে একটা সরকারী প্রস্তাব দারা গভর্ণমেণ্ট রেজলেশারী যাকে বলে একটা প্লানিং বোড় আপ্ৰেনটেড হবে। যার চেয়ার্ম্যান হবেন চীফ মিনিপ্লার। ডেপুটি চেয়ারমান হবেন ডাঃ অজিত কুমার বস্তু, এম, এম, এফ, আর, সি, এম, এফ, এ, সি, এম। হোল-টাইম মেম্বারস হবেন শ্রী শংকর বোষ, মিনিইার ইন চার্র অফ ফাইন্যান্স এয়াও একসাইজ, শ্রী আবহুস সাত্তার, মিনিহার ইন চার্জ অফ এগ্রিক্যাল্টার, শ্রী এন, সি, সেনগুপ্ত, চীণ সেকেটারী, শ্রীপালাল দাসগুপ্ত, ডাঃ অজিত ক্যার বস্তু পি, এইচডি (রোটরডাম), ডাঃ সত্যেশ চক্রবর্তা, পি, এইচডি (লন্ডন) (বর্ধনান ইউনিভাসিটি), খ্রা পি, সি, ভি মল্লিক, রেজিপ্রাব, যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি, ডাঃ অমিতাত ভটাচায়, যাদবপুর ইউনির্ভাসিটি। আর পার্ট-টাইম মেম্বারস হবেন ডাঃ দেব কুমার বস্থাপি, এইচডি (লনডন), খ্রী বি, কে দত্ত, কাষ্টোডিয়ান, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, শীভাপর মিত্র, চেয়ার্য্যান, এয়াণ্ড,ইল এণ্ড কোং, শ্রীকালণি মুথার্জা, এম, পি, 🖹 এ, কে ঘোষ, ভাইস-চেয়ারম্যান, সেন্ট াল ওয়াটার এয়াও পাওয়ার কমিশন। শ্রী এ, কে ঘোষের বেলায় আমাদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তমতি এথনও আদে নি। তাই সাবজের টু দি এগাপ্র ভাগল তাঁর নাম আমরা ঘোষণা করছি। আমরা আশা করছি তাঁর নিয়েগ সম্বন্ধে অনুমতি পাওয়া যাবে। ডেপুটি চেয়ার্ম্যান যিনি হবেন তাকে গ্রাটাস অফ এ ক্যাবিনে। মিনিষ্টার দেওয়া হবে এবং নন-অফিসিয়াল হোল-টাইমারস মেদারসদের ট্যাট্সে অফ এ মিনিষ্ট্র অফ ষ্টেটস দেওয়া হবে। খ্রী কে বিশ্বাস আই, এ, এস এই প্র্যানিং বোর্ডের সেক্রেটারী হবেন। এছাড়া, ডিফ্টিক্ট প্লানিং কমিট নিযুক্ত করা হবে প্রত্যেকটা ডিফীক্টএ যাতে নীচের থেকে পরিক্রনা সম্বন্ধে প্ররাথবর প্রানিং বোডের কাছে পেঁছিছে, উপর থেকে যাতে কিছু চাপান ন হয়। আমাদের জেলা প্লানিং কমিটগুলোতে তার টপে থাকবেন মিনিস্তার অফ ডিসীই। Minister of the district as the Chairman. If there is no Minister from any district but a state Minister. যদি সেই জেলাতে মন্ত্রি না থাকেন রাষ্ট্রমন্ত্রী থাকেন তবে রাষ্ট্রমন্ত্রী চেয়ারম্যান হবেন। যদি মন্ত্রী না থাকেন রাষ্ট্রমন্ত্রী না থাকেন তবে ওই কমিটিতে গাঁরা আছেন ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে তার থেকে সরকার একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবেন। এ ছাড। সেই জেলার প্রত্যেকটি এম, এল, এ সেই জেলার ডিগ্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটির সভ্য হবেন। তাছাভা থাকবেন ডিফ্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আর ডিফ্রিক্ট প্ল্যানিং অফিসার। রিজিওনাল বডি যেগুলো আছে যেমন সি, এম; ডি, এ, হলদিয়া ডেভেলপীমেণ্ট বোড, শিলিগুড়ি প্লানিং অর্গানাইজেশান, আসানসোল প্ল গানিং অর্গানাইজেশান এগুলো চলবে। কিন্তু l'lanning Board will take overall view of 🔉 the matter and then suggest as to how these regional bodies can be integrated into our schem.

The functions of the Planning Board will be-

(a) to make an assessment of the State resources and formulate plans for the most effective and balanced utilisation of these resources:

(b) to determine plan priorities of the State within the framework of the priorities of the National Plan;

to assist district authorities in formulating their development plans within the spheres in which such planning is considered useful and feasible and to coordinate these plans with the State Plan.

(d) to identify factors which tend to retard economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful

execution of the plans; and

(e) to review and evaluate the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.

মনেনার অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখেছেন যে আমাদের পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে ভাল ভাল লোক বারা আছেন তাঁদের বেছে নেবার চেষ্টা করেছি। আমি দেখছিলাম যে পশ্চিমবাংলায় ট্যালেটের কনে অভাব নেই। কিন্তু হংপের বিষয় সরকারের সপ্রে মান এই সমন্ত কাছ নিয়ে কাজকর্ম করছেন তাঁদের সপ্পে একটা যোগাযোগ আগে কথন করবার চেষ্টা হয়নি। এই প্রথম আমরা করছি। এর জল্প আমরা গবিত হচ্ছি না, আমরা মনে করি এটা আমাদের কাজ। প্রতাক সরকারের কাজ, আজকে বারা এই রকম কাজ করেন ইনটেলেকচ্য়াল লোক, বারা বুদ্ধিনান লোক, বারা, দেশের কথা ভাবেন ভাঁদের সপ্পে যোগাযোগ করে কাজ করা এবং তাদের সপে কাথে কাধ মিলিয়ে কাজ করা। আমরা তাই, আপনি দেখেছেন যে কোন রাজনীতির দিকে মন দিই নি, কুলনা দলের দিকে মন দিই নি, এমন মান্তবদের নিয়েছি বার প্রক্রতপক্ষে দেশের উন্নতি সম্বন্ধে বাথতে পারবেন। এছাভা ঐ প্ল্যানিং বোড যথন ব্যবে তথন তাতে অনেকগুলি সেল তৈরী করবেন তাতে আনক লোক আস্বেন, ভাল ভাল লোক আ্রবেন, ভাল ভাল লোকই প্রত্বেন। জুলাই মাসের ভিতর আমাদেব এগপ্রোচ পানটা দিতে হবে গ্রানিং ক্ষিণনে, তরেপর প্রান্ন তৈরী করবেব এটাই আমারে বক্রবা। অপ্রান্নিকে পদ্যবিদ পদ্যবাদ কিছিছ আমাকে বলতে দেবার জন্ম।

দ্বিনীয় বক্তব্য যেটা বলতে যাতি সেটা কিন্ত ইংরাজীতে লখা, মাননীয় সদক্ষরা নেন কিছু মনে না করেন, এটা খুব জক্কবী সেই জক্ষ আমি ইংরাজীতে বলতে চাচ্চি।

Day before yesterday an electrical transformer in the Ranigunj Water Supply Scheme Plant near Asansol exploded. In consequence, two of our young and able engineers died. Two others are in a serious condition in hospital. The Government greatly regret the death of the two loyal and devoted officers who died in discharge of duty towards the community.

The community in consequence suffer settously in other fields. The region suffers from endemic water shortage—particularly during summer. The Water Supply Scheme which would have been inaugurated tomorrow would have supplied water to 12 small townships, 48 collieries and 217 villages covering a total area of 243 square miles in the locality. In consequence, 3,00,000 people will continue to suffer from water shortage. This will set back the Project by several weeks—Similarly, Government have noted another break-down round the 2nd of May in Durgapur Project Ltd. A 75 Mega. Watt Unit of the Project revealed a serious fault. In consequence, there was disruption of generation which caused a chain reaction reaching up to

Calcutta Industrial area. In consequence, load-shedding by Calcutta Electric Supply Corporation has been frequent. The Hindusthan Motors at Uttarpara area has to stagger its working and has to lay off a section of its workers. On the 3rd, it had to lay off almost 14000 workers. It has already affected production in Cotton Textile Mills, Jute Mills and it is feared that the production situation during the current month be worse. In the Dunlop Works stoppage on the 3rd and the 4th have caused a production loss of Rs 14 lakhs.

The Government takes a very serious note of this situation. Because of some prima-facie reasons, the Government cannot rule out that these break-downs and slow-downs are the consequences of positive and negative acts of sabotage by disruptive anti-demoratic forces. Such elements apparently have a plan to upset and sabotage the Government's time-bound programme of economic regeneration in the State for the benefit of the workers and the peasants whose interest this Government represent in this House. The Government are determined to locate these saboteurs. They have already instructed the law enforcement as well as the technical agencies to investigate and pin-point responsibility not merely in the specific case of Asansol explosion but also in the other cases of break-downs owing to perhaps deliberately faulty maintenance. As and when they are located, the Government are determined to take legal action against such saboteurs. Investigation has already commenced.

# [3-30-4-05 p. m. including adjourntment.]

The Government also take this opportunity to call upon the members of the Democratic Political and Labour Organisations to exercise sharp vigilance against possible sabotage. The law enforcement and the technical agencies should be in this regard supported and helped with information. That the acts of a few should be allowed to interefere with the plan of economic resurgence by the Government, with its plan to pull the community out of the economic morass, which has nearly prostrated potentially perhaps the richest State in India, will not be tolerated. This is a matter to which the Government, the community and the workers will pay concerted attention. In this connection, the Government also wish to warn the Democratic Organisations against infiltration by elements who have resolved to destroy even further the economy of the State and add to the deep distress of the workers and the peasants which this Government are resolved to compat within a time-bound programme.

Yesterday it was announced by the Health Minister that a retired High Court Judge will held an enquiry but in view of certain facts now in our possession, it is not necessary to hold a judicial enquiry but a detailed police investigation. That investigation is first necessary. We have alredy ordered that investigation and it has started. We shall decide what we shall do in future thereafter. It is obvious that some concerted action will have to be taken if our apprehension is correct.

Mr. Speaker: Shri Biswanath Mukherjee moved a privilege question on the 2nd May, 1972, regarding publication of some news item to which he has taken exception. May I know whether Shri Biswanath Mukherjee, the honourable member who is present here, after publication of his statement, in the newspaper, wants to press or does not want to press the matter any further.

Shri Biswanath Mukherjee: In view of the fact that the newspapers concerned have noted and also published my contradiction I do not want to press this issue. যেহেতু কাগজগুলি যাদের সহদ্ধে আমি অভিযোগ করেছিলাম তারা আমার প্রতিবাদ ছাপিয়েছে, অর্থাৎ তাদের আগের ছাপা সংশোধন করেছে। সেইজক্ত এই বিষয় নিয়ে আরু আমি অগ্রসর হতে চাই না।

Mr. Speaker: Another point of order was rajsed by honourable member Shrimati Ila Mitra. I have carefully considered the point of order rajsed by Shrimati Ila Mitra, yesterday, regarding the propriety in spliting up the amendment of Dr. A. M. O. Ghani moved on 3. 5. 72 to her motion under rule 185 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules regarding diplomatio recognition to the G. D. R. and the Provisional Govt. of South-Vietnam. I have since looked into the practice and precedents followed in different Legislatures and have come to the conclusion that what has been done in this case is not at all irregular but is fully justified. I would like the honourable member kindly to refer in this connection to the House of Commons Journal (1840) page 153, (1846-47) page 865, (1878-79) page 136, (1890) page 53, wherein it will be found instances of several amendments being moved in succession, to a proposed amendment out of the many precedents in this House I have singled out one which I consider to be the most relevant to the point at issue. Thus on the 20th February, 1956, the amendment No. 14 on the order paper of the day of Shri Subodh Banerjee to the motion of thanks in reply to Governors Address, only the portion upto clause 6 was put to vote and lost. In the present case also part of Dr. Chani's amendment was put to vote and accepted. So the point of order which was raised by Shrimati Ila Mitra falls through

(At this stage the House was adjourned for half an hour)

4-05-4-15 p.m.

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসঃ মাননীয় ডেপুটি স্পাকার মহাশয় আমাদের কয়েকজন মন্ত্রিমহাশরের বিরতি পেলাম। কিছু আর একজন মন্ত্রির পেলাম না। তিনি বিরতি দিবেন বলৈ কথাও দিয়েছিলেন, কিছু আজ অধিবেশন তো শেব হয়ে যাছে, টায়াব সম্পর্কে যে সকটে দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিরতি দিবেন কথা দিয়েছিলেন। স্পাকার মহাশয় নিজেও এথানে বলছেন, এবং তাঁর কথা মতই এথানে বিরুতি দেবার কথা ছিল। এটা গুবই জরুরী, এটা গুব দরকার। একটা হুই চক্র গড়ে উঠেছে, ছুড ডিপাটমেণ্ট বিলি করবে, ট্রাম্পপোর্ট গাড়ী চালাবে, কিছু টায়ার পাওয়া যাছেনা বলে নানা জয়েগায় বিশ্লাল দেখা দিয়েছে, বকটাকা লুট হছে এই ছুই চক্রের জল্প, আমার কছি সংবাদ আছে, সেজ্ল এ ব্যাপারে ইটমেন্ট দেওয়া উচিত। দীর্ঘদিন ধরে এইরকম অবভা হয়েছে, পাওয়া যাছেনা, এটা ষেহাং স্প্রীহয়েছে তা নয়, এই হুই চক্র অভিসন্ধি নিয়ে কাছ কবে চলেছে, এতে তারা বছ টাকা লাভ করে এটাই আমার সংবাদ। আমি তাহ দাবা কবছি একটা টেইমেন্ট দিন তাহলে জানতে পারা যাবে অবছা কেন এইরকম হয়েছে। এটা জানা দরকার।

Mr. Deputy Speaker: Mr. Das, perhaps you are aware that the Minister-in-charge of Home (Transport) Department is not in Calcutta. He has gone to Delhi. This information has already been given to the House at the very beginning of the session to-day. Therefore, the statement which you want cannot be made at this moment.

শ্রীস্থারিটন্দ্র দাসঃ আজকে যদি প্রেটনেন্ট না দেন তাহলে এটা প্রকাশ করা উচিত্ত সংবাদপত্তে, গভর্গমেন্ট পক্ষ থেকে বলা উচিত কেন এই সঙ্কট হয়েছে এবা কিভাবে তাঁরা তার রিমেডি করতে যাচ্ছেন। এটা তাঁদের বলা উচিত এবং সেইভাবে একটা প্রেটমেন্ট দেবেন।

## ASSEMBLY PROCEEDINGS

[5th May

# The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972

Shri Bholanath Sen: Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to introduce the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972.

(Secretary then read the Title of the Bill)

Shri Bholanath Sen: Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration.

**জ্রীভোলানাথ ক্রেন**: স্থার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্থালারিস এয়াও এয়ামেওমেণ্ট বিলে চিফ মিনিষ্টার এবং মিনিষ্টারদের শুধ ফার্নিস্ড কোয়াটার্স দ্বার বন্দেরেও ছিল। কিন্ত এট **এ্যামেণ্ডমেন্ট বিলে যাঁরা আগে পেতেন** না অর্থাৎ ষ্টেট ফিনিটার বা ডেপুটি মিনিস্টার তাঁদেরও **ফার্নিস্ড কোরাটার্স দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্চে।** তার একটা কল কোল মিনিস্টার এবং চিফ মিনিস্টারের মোটর কার দেবার প্রভিদন ছিল কিন্তু অন্যদের সেটা ছিল না, এখন জাঁদেরও সেট **স্থবিধা দেবার জন্ম প্রেভিসন করা হোল।** আর একটা মেইন জিনিস হল স্পীকারের স্থালারি **চেঞ্জ। অর্থাৎ স্পীকারকে** চিফ মিনিষ্টারের সমান করা হল। তবে অক্যান্স যে সমস্ত স্পবিধা মিনিস্টারের সমান ছিল তাই থাকল। ডেপুটি মিনিষ্টারের বেলায় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। **এই বিলের ধারা আ**পাততঃ চিফ মিনিগ্লারের বা কোন ক্যাবিনেট মিনিগ্লারের কোন স্পবিধা **হচ্ছে না, শুধ ডেপুটি মিনি**ষ্টার এবং মিনিষ্টার অব সেটটদের স্মবিধা দেওয়া হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হোল এখন যে অবস্থা তাতে মিনিপ্তার হোন, ডেপুটি গিনিপ্তার হোন, ফেট মিনিপ্তার হোন বা **চীফ মিনিষ্টার হোন অ**র্থাৎ যেই হোননা কেন গাড়ী না দিলে কাভ করার থব অস্ত্রবিধা হচ্ছে এবং তাছাভা সিকিউবিটিরও একটা প্রবলেম আছে। দ্বিতীয়ত, ফানিস্ভ কোয়াটাস দেবার ্য ব্যবস্থা হল তার কারণ হচ্ছে এথন যে অবস্থা তাতে দেখছি বেশীর ভাগ লোকই আমাদের এথানে বাইরে থেকে আসেন কাজেই তাঁহাদের কোয়াটার্স না দিলে অফবিধা হবে। মোট কথা হল **ভেপটি মিনিপ্লার এবং ঠেট মিনিপ্লারের** স্পবিধাটা বাভিয়ে দিয়ে প্রায় ক্যাবিনেট মিনিপ্লারের সমান করা হল। বিলের আর একটা পোসনি আছে এবং সেটা হচ্ছে ইলেকটি ক সান্ত এবং গ্যাদের প্রভিদন করা হচ্ছে যেখানে ফানিস্ড কোয়াটাস দেওয়। হবে না সেখানে। এর জন্ **একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে এবং আমি সেটা এ্যাক্সেন্ট করছি। অগাং কিনাইলেকটি সিটি** ক্রজামসনের জন্ত স্টেট গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন তাহলে যারা ফানিস্ড কোরাটাস পাচ্ছেন না তাঁদের ইলেকটি সিটির জল একটা প্রভিদ্ন করা যেতে পারে এবং তার জন্য ক্ষমতা দেওয়া **হল। তাহলে পজিসনটা হচ্ছে যাঁৱ, অতীতে** ফার্নিস্ড কোষাটাস্পাচ্ছিলেন তাঁৱা ফ্রি ফার্নিস্ড কোয়াটাস্পান, আইন অনুসারে তাঁরা ইলেকটি সিটি পান, গাাস পান কিন্তু যাঁবো ফানিসভ কোষাটাস পাচ্ছেন নাবাবে কোন কারণেই হোক নিজের বাজাতে বাভাগা বাজীতে আছেন তাঁদের ভবিশ্বতে এটুকু স্থবিধা বাঙিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং তারজন্য ক্ষমতা নেওয়া হচ্ছে যে. যদি ইলেকটি সিটির দরকার হয় তাহলে সেটা যাতে দেওয়া যেতে পারে। এ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা হয়নি যে দেওয়া হবে কিনা, তবে ক্ষমতা নেওয়া হোল। অর্থাং এামেণ্ডমেন্ট করে আমাদের স্টেট গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করলে যে সমস্ত মিনিপ্টাররা ফার্নিস্ড কোয়াটাস পাছেন না সেখানে যাতে প্রয়োজনে ইলেকটি সিটি পেতে পারেন এবং সরকার যদি মনে করেন **ঠোহলে দেখানে যাতে দিতে পারেন সেই** ব্যবস্থা করা হল। তারপর আমরা অবগত আছি যে এম. এম. এ-দের জন্ত কিছু কিছু করতে হবে কারণ নাইনটিন থিফটি-টুতে যে আইন ছিল সেটার

কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আগামী সেসনে একটা বিল আমর এবং সেটা হবে বেশ্বল লিছিলটেড এটাসেখলী মেখার্স এমোলিউমেন্ট্রস এটার্ট্ট। এখন মাসে ২৫০ টাকা আছে সেধানে বাতে মাসে ৩৫০ টাকা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে এবং আগামী সেসনে ,সটা আসবে। এম. এল. এ. দর আর একটা অস্থবিধা দেখছি বাজীর ব্যাপারে। এখন কলা হছে এটাসেখলী বিভিং-এর কলাউগু-এ বাড়ী করা নায় কিনা। এটাসেখলী কলাউগু-এ বাড়ী করত গেলে একটা বিকোরেই ছিল বে, ৩০০ ফ্রাট এম. এল. এ-,দর জন্ম এবং ৭০ জন ,কার্য ক্লাশ এমগ্রমীজদের জন্ম ক্রাট করা হবে।

# [4-15-4-25 p.m.]

কিন্তু M. L. A-দের জন্য ৩০০ ফ্রাটি বোধ হয় করা সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ সৌন্দ্র্যা তে। যাবেই, েচারা physically জমির পরিমাণ যা আছে তাতে ২০০ লোকের বন্দোবল এই area-র মধ্যে 🛰 য় না। আমরা আশা করছি পরিকল্লনা করছি, জানিনা কতদর সম্ভব হবে-- পরিপর্ণ ক্থা দিতে ুর্ভিনা, তবে আমার বিভাগ বা স্বকারই বলুন তাঁরা ভেবে দেখছেন ,য । কড ফুটো ,য M L A-দুর Hostel আছে সেটা এখনও পর্যক তিন্তলা আছে, কিন্তু তার গাঁত হচ্ছে সাত্তলার, আর্থ রারটে তলা বাভিয়ে lift দিয়ে যদি বন্দোবস্ত করা যায় এবং পুরানো বে বাড়ীটা আছে, সেটা ভঙ্গে বা না ভেঙ্গে যদি আর একটা extra building করা যায় সাত তলা তার একটা পরিকল্পনা করা হচ্ছে, একটা planning estimate করা হছে। জানি না কি রক্ষ করা যাবে, এবে আমবা তাদের থাকবার অস্তবিধা সম্বন্ধে অবগত আছি। এটা বিলের প্রথম অধ্যায় ্য যাতে আমানের মিনিপ্রারদের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা কমিয়ে দেওয়া, স্বতরাং বারা কম স্থবিধা পাঞ্জন উল্লেব স্থাবিধাদিক বার্ডিয়ে দেওয়া এবং যাতে কাজের দিক থেকে স্থাবিধা হয় সেইজছ ভানের 🔭 বিধাটা কিছু কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হলে।। Speaker-এব বেলায় মাইনেটা Chief Minister-এব স্থান করে দেওয়া হয়েছে, আগে উনি minister-এর salary প্রেন, ৬৪ salary-টা আর বা প্রাজির পেতেন তাই পাবেন আমাদের মত কেবিনেট মিনিইারের থকে বর্ণা পাবেন, এই একটা বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ তাব কাজ হচ্ছে এল টাইম ওয়ার্ক এবং তিনি সারাদিনে অনু কাজ করতে পারেন না, তাঁকে এই কাজই করতে হয়, সুহজ্ঞ আমি এই বিলটি খানছি। আশা করি এই House এই বিলটাকে এয়াডপ্ট করবেন।

শীতাসমঞ্জ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আত্তকে সভায় অনাবেব্ল নিনিইন Salary Amendment সংক্রান্ত যে বিলটা উত্থাপন করলেন, একজন সভংর সদশ্য হিসাবে আমি আহিবিক্তার সঙ্গে তাঁকে স্থাগত এবং সমর্থন জানাই। এই বিলটার উপৰ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আজকে যে কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, দেটা হছে আমরা পশ্চিনবাংলার ৪।। কোটি নাজ্যের বিভিন্ন এলাকা একে প্রতিনিধি নির্গাচিত হায় এসেছি, তাদের ছাল্পার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, আমাদের করণায় কর্তব্য নিধারণ করেছি এবং সেই সমত্ত সমস্তা প্রতিবিধানকলে কি নীতি নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধ আমাদের স্থাপ্ট বক্তব্য এবং তাব পরিপ্রোক্ষতে নীতি এবং আইন আমরা নির্ধারণ করেছি। আজকের বিলের বিশেশ্য হছে এই বিলটা আমাদের প্রোপুরি নিজন্ম স্থার্থ সম্পর্কিত ব্যাপার। আমাদের জন্ত আলাদা করে কোথাও কেউ বলবার নেই। আমাদের ভাগ্য আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে এবং ভাগ্য যথন নির্ধারণ করতে হবে, তথন এই বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে কোন দ্বিধা, সকোচ না রেথে আমার স্থাপ্ট বক্তব্য এথানে রাথছি। আজকের বর্তমান মূল্যমানা এবং অতিবিক্ত দাম-

ভারের পরিপ্রেক্সিতে যে State Ministers, Deputy Ministers, House rent allowance. and enhancement rate, যে rate proposed হয়েছে আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাটা এবং বিলের আরু একটি অংশে Chief Minister-এর salary-র সমান করে Speaker-এর salary নিধারণের যে কথা বলা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন জানাই এই কারণে যেমনভাবে Chief Minister is the Custodian of the Government Coafa Speaker is the Custodian of the House। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটাকে বিশেষভাবে সমর্থন জানাই। তবে বারা chean political stunt-এ বিশ্বাস করেন, তাঁরা বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করলে হরতো বা মান করতে পারেন আমাদের সন্তা ধরণের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের base এবং ভিত্তি থাকবে না। কিছু আ'ম দচভাবে বিশ্বাস করি Government is totally informed and out. spoken of this affair. একজন জন প্রতিনিধিকে আজকে সব সময় যদি বাজীর কথা, ভাব পরিবারের কথা, তার ভরণ পোষণের কথা চিন্তা করতে হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে জন কল্যাণের স্বার্থে তার কাছ থেকে মৌলিক কোন চিন্তা, চেতন ধারা স্বাষ্ট্র, আমরা আশা করতে পারি না। দেশের স্বার্থে কথনই তার সাবিক শক্তি নিয়োগ করা সম্ভব নয়। অথচ দেশের মামুষ এই জন-প্রিয় সরকারের কাছ থেকে এত অতিরিক্ত আশা-আকাজ্ঞা পুরণের কথা ভাবছে এবং এক একটা এলাকার এক একজন প্রতিনিধিকে যারা সর্ব সমস্তা, তঃথরোগহর মনে করছে—কাতারে কাতারে তার কাছে যে লোক যায়, তাতে অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের ফুরসং তার থাকে না।

তাই সন্তা সেণ্টিমেণ্টে, মিঃ স্পীকার, স্থার, বদি আমি স্থাড়স্থাড়ি দিতে না চাই এবং কেই বদি তা না চান—তাহলে থোলা মনে এবং থোলা প্রাণে এর সাথে সাথে আমি বলবো—এম.-এল-এ-দের ভাতা এবং বেতন সংক্রান্ত সংশোধনী এই সরকার আনলে আমি খুসী হতাম এবং সেই রক্মই আমরা আশা করেছিলাম। অস্থাক্ত বে কোন দেশে জনকল্যাণের স্বার্থে তার উপযোগী পরিবেশ স্বষ্টি করে দেবার জন্ত সরকার জন-প্রতিনিধিদের জন্ত স্বরক্ম amenities provide-করে থাকেন। সেই রক্মের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবাংলায় বা ভারতবর্ষের কোথাও ছিল না বলেই আমি দেখেছি, আমি জানি এই জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে টাটা, বিড়লা, সিংঘানিয়া, মূল্রা-স্থাজনারমাক বাজেরিয়া কালোরিয়া এদের সঙ্গে একটা পরোক্ষ যোগাযোগ স্বষ্টি হয়ে গেছে। সি-আই-এ-ও তার স্থযোগ নিয়েছে—Rather brains in different cases have been purchased. তরু আমি দৃঢ্ভাবে এই মত পোষণ করি যে আজকের সভার মাননীয় সদস্তর। এই সব পুঁজিপাতিদের বিরুদ্ধে, তাদের এইসব কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে তারা সব সময় গর্জে উঠেছেন।

আমি এখানে কতকগুলি suggestion রাথছি—আনারেব্ল মিনিটার বলেছেন পরে একটা বিল তিনি শীব্র আনছেন—সে বিষয়ে আমি কিছু বক্তব্য এখন রাথছি না। তিনি আমাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে বর্তমানে আমরা যে আড়াইশো টাকা emolument পাই তাকে enhance করে তিনশো টাকা করছেন এই বিলে। এই প্রসঙ্গে আমার একটা suggestion হচ্ছে আমরা বর্তমানে যে daily allowance পাই ২০ টাকা এবং travelling allowance পাই ৫ টাকা এটাকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় সংশোধন করে যেন করেন at a flat rate of Rs. 30 per day. এই রকম যেন তিনি একটু চিন্তা করেন। পরে যথন এই সম্পর্কে একটা বিল আসবে with retrospective effect from 30th March, 1972, যেদিন আমরা শপথ নিয়েছি, সেদিন থেকে এটা যেন কার্যকরী করা হয়। বিহারে দেখেছি, উড়িয়ায় দেখেছি, আসামে দেখেছি এই ফ্লাটের জন্ম একটা provision আছে—তার ভাড়ার রেট হছে 10% of the salary—এটা আছে। স্বতরাং এই রকম একটা ব্যবস্থা যেন আমাদের এথানেও থাকে। আমরা

এম-এল-এ হোষ্টেলে থাকি, সেসন চললে আড়াই টাকা ভাড়া, আর সেসন বন্ধ হয়ে গেলে পাঁচ টাকা ভাড়া, কিন্ধ দেখা যাছে তথন আমাদের ে A-ও নাই, D. A-ও নাই। তথন এই রেট করে দেওয়া হয়েছে। এই রকম ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে আমাদের সেখানে কেবল বক্তা করেই যেতে হবে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজের দরকার হলে তথন আর কলকাতায় বাসায় আসার দরকার নাই। সেখানে আজকে আবার সিদ্ধার্থবাবু একটা Statement দিলেন আমার এলাকায় নাকি নক্সালদের তাওব লীলা চলছে। রাত্রি বারোটায় তো বাড়ী ফিরবো। ঐ এলাকায় একবার গুলিও চলেছে। স্কুরাং আজকে এখান থেকে বাড়ীতে ফিরতেও পারবো না। কাজেই এম-এল-এ হোটেলে off session-এ ৫ টাকা ভাড়া একথাটা যেন মন্ত্রিমহাশম্ম একবার চিন্তা করে দেখেন।

আমি আর একটা অন্থবোধ তাঁকে করবে। আন্তকে এই বিলের সদে আশা করেছিলাম, বিদি আইনের দিক থেকে কোন বাধা না থাকে, আইনটাকে একদিনের জনা defer করে দিয়ে এই বিলের সক্ষে M. L. A.-দের salaries and allowances সম্পর্কে amendment এনে সেটাকে বসিয়ে দিন। দীর্ঘ ছ-মাস ধরে তো হাউস এখন বন্ধ থাকবে। তার আগেই আমাদের এই জিনিসের সমাধান হয়ে বাক—with restrospective effect from 30th March থেকে সেটাকে কার্যকরী করে দেওয়া হোক তাতে করে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি মাহ্যয়ে প্রদাভাজন হবেন কিনা জানি না। তবে এইটুকু জানি যে পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি মাহ্যয় গুৱার যোদের প্রতিনিধি করে এখানে পাঠিয়েছেন, তাদের যে তিনি বিবাট অংশের প্রদাভাজন হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কথা তাঁকে জানিয়ে সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্মছে।

শ্রীক্ষতে মুখার্জী (২)ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদম, আএকে পশ্চিমবদ বিধান সভায় West

Bengal Salaries Allowances (Amendment) Bill এসেছে। পশ্চিমবদ মন্ত্রিসভা নার ছ-মাস
কাজ করার পরে এই বিল এসেছে। এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার একটা
আবেদন আছে, একটা আজি আছে। সেই আবেদন ও আজিটা হচ্ছে আমি মনে করি আমরা
এখন পর্যন্ত পশ্চিমবদের সাধারণ মান্তবের জক্ত কোন নতুন কিছু বাবহা করতে পারিনি যাতে
করে সাধারণ মান্তবের মধ্যে কোন আশা উৎসাহের সঞ্চার হতে পারে। ঠিক সেই মুহুর্তে এই
বিলটা আসা নিশ্চয়ই সাধারণ মান্তবের কাছে আশাবাঞ্জক বলে আমি মনে করি না। সেইজন্ত
আমার আবেদন এই বিলটা পুনরায় একবার বিবেচনা করে দেখা হোক , পুনরায় এর সমন্ত দিক
খুটিনাটি পর্যালোচনা করে দেখা হোক এবং সাধারণ জনমত এই সম্পর্কে কোন দিকে, সেদিকটা
উপলব্ধি করে এই বিলটার আলোচনা এখন হুগিত রাথার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।
এই বিলে আমরা দেখছি যে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী কিছু হুযোগ-স্থবিধ।
পাবেন। আমি আরো দেখছি আমাদের নিজেদের জীবন-যাপনের কিছু কিছু ফ্যাসিলিটগুলি
দেবার কথাও এই বিলের মধ্যে রয়েছে। এই ফ্যাসিলিটগুলি দিতে গিয়ে House allowauce
দেবার কথা বলা হয়েছে—রাষ্ট্রমন্ত্রী ৩০০ টাকা এবং উপমন্ত্রীদের আড়াই শো টাকা। এই জন্ত
সরকারকে আগামী চলতি বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার দায়-দায়িত গ্রহণ করতে হবে।

[ 4-25—4-35 p.m.]

এই সঙ্গে আগামী চলতি বছরে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার সঙ্গে বাড়বে এই যে ইলেকটি সিটির কনজামশন তারজন্ম আর একটা বিরাট টাক।। তুপু তাই নয়, এই মাননীয় উপমন্ত্রীদের মোটর কার ধ্যবহারের জন্ম হ্যোগ এই বিলে রয়েছে তার দর্গন ২২

হাজার টাকা বছরে এই সরকারকে অধিক দিতে হবে। তাই আমি বলচি যে বর্ত্তমান সরকারতে আগামী যে বছর সেই বছরে কয়েক লক্ষ টাকার দায়-দায়িত গ্রহণ করতে হচ্ছে। তাই আমি আশ্য করছি আপনার। অতাত সহায়ভতির সঙ্গে এবং সমবেদনার সঙ্গে এই বিজকে পুনর্বিবেবনার জন্ম উপলব্ধি করবেন, বিবেচনা করবেন। কারণ আমরা যথন গতকাল বিধানসভায় আলোচনা করেছিলাম থ্যুরাতি সাহায্যের কথা, থ্যুরাতি সাহায্যের জন্ম হাজারে ২ থেকে ৫টি লোককে আমরা এক মঠো গম দিতে পারছি না। গ্রামবাংলায় আমরা জানি হাজার হাজার মান্ত্য চিৎকার করছে ছই মুঠো গমের জন্ম তথন দেখানে আমাদের বলতে হয় যে টাকার অভাব তাই এই জি. আর. আমাদের বেশী দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আজকে যদি এই বিল সহামভতির সংখ বিবেচনা না করি তাহলে এই কথা ঠিক যে আমাদের উপর মামুষের বিশ্বাস থাকবে না। তার। বিশ্বাস করবে না, যে টাকার অভাবে আমরা সাধারণ ক্ষেত্মজুর, চার্যী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্ কিছ করতে পার্ছি ন।। এই বিল হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রশ্ন করবে যে এই টাকা কোথা থেকে আসতে ? স্বতরাং আমি আজকে এই বিধানসভায় দাড়িয়ে অত্যন্ত স্হান্তভতির সঙ্গে আবেদন করছি এইটা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে। কারণ এত তাডাতাডি, বিধানসভার এই প্রথম অধিবেশনের সময় এই ধরনের বিল আন। নিশ্চয়ই আশাবাঞ্জক নয়। বর্ঞ সূটা আমাদের সাধারণ মাত্রবের মনে একটা নৈরাশ্য এবং হতাশা স্বষ্টি করবে। আমি জানি য় মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী তাদের যে প্লাটাস মেণ্টেন করতে হয় সেই প্লাটাস মেণ্টেন করতে গেলে বর্ত্তমানে যে স্লযোগ-স্পবিধা, যে আর্থিক সাহায় পায় তাতে করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই মহর্তে মনে রাথতে হবে যে আমরা সাধারণ শোষিত মাতৃষ-এর ভিতরেরই একজন, আমর। বিচ্ছিন্ন কিছু নই। আমরা যদি তাদের ছ:খ-ক্ট্র-যন্ত্রণা কিছ উপলদ্ধি করতে পারি এবং তাদের যে সাহায্য দরকার তা দিতে পারি আমাদের নিজেদের স্থােগ-স্থবিধার কথা চিন্তা না করে তাহলে আমার মনে হয় পশ্চিমবঞ্চ বিধান সভায় একটা নতুন নজীর সৃষ্টি হবে, একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। তাই এই নতুন নজীর, নতন ইতিহাস স্ষ্টির জন্ম এই বিলকে সহায়ভতির সঙ্গে ও।রা বিবেচন। কররেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রক্লু মাইডি: মাননীয় স্পীকার, স্থার, এই যে বিলটা আজকে আনা হয়েছে, আমি মাননীয় স্থাতবাব্র সপ্রে একমত যে এই বিল এই সময় আনা উচিত হয়িন। কারণ আমরা এই সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মনে এমন কোন আশার আলে। সঞ্চার করতে পারিনি বা সাধারণ মান্তবের জন্ত এমন কিছুই করতে পারিনি যাতে সাধারণ মান্তবের আহা আমাদের প্রতি আসতে পারে। স্থতরাং এইরূপ পরিস্থিতিতে এই রকম একটা বিল নিয়ে আসার ফলে সাধারণ মান্তবের মধ্যে বিভ্রতির স্পষ্ট হবে। আমরা জানি এহগুলির অভাব আছে, এইগুলি করতে হবে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করে এই রকম একটা বিল নিয়ে আসাটা সকলের পক্ষে ভাল মনে হছেনা। তাই স্বত্তবাবুর সঙ্গে আমি একমত প্রকাশ করছি, এবং এইটা এখন স্থগিত রেখে ভালভাবে বিবেচনা করে, চিন্তা করে এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে বলে আমি মনে করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীভোলানাথ সেন: মাননীর উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আগেই বলেছি যে এই বিলে বারা উপকৃত হচ্ছেন তাঁরা হলেন মিনিপ্তার অব এইট এবং ডেপুটি মিনিপ্তার। একটা জিনিস যে কেউ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন যে আজকের দিনে যে কোন মিনিপ্তার অব প্রেট বা ডেপুটি মিনিপ্তার বাকে শ্রুকলকাতার থাকতে হচ্ছে কাজের জক্তী এবং দিনের পর দিন অনেক রাত্রে অর্থাৎ রাত্রি নয়টায় বাড়ী ফিরতে হয় এবং সকাল নয়টায় আসতে হয় তাদের বিক্লে সিকিউরিটির ঝু'কি নিয়ে বাড়ী

কৰে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই সমস্ত ভায়োলেনদে সেই সব মিনিমারদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। দুৰ্ভুল তাঁদের গাড়ী দেওয়া উচিত এবং সুইজন্মই এই গাড়ীর প্রভিদ্ন করা হয়েছে। বাড়ীর রপোরে কলকাত। সহরে যে সমস্ত মিনিগ্লার অব এট বা ডেপ্রটি মিনিগ্লার বাইরের একে আসেন ভাষের পাকতে হয়েছিল এবং হোটেল নিশ্চম নিরাপদ জায়গা নয়। মধাবিত্র যেসব হোটেল— গুল্লা বেথানে থাকা বায় না-অবশ্য অন্য অনেক হোটেলে আছে যেথানে থাকতে ১৫ টাকার ক্ষে হয় না। কিন্তু এইদৰ হোটেল 'স্কিউরিটি থ,কে না। এখন তারা যদি বাজী না যেতে পারেন তাহলে তাঁদের পক্ষে কাজ করা মদকিল। এই বিলে দেখতে পাবেন যে ৬েপটি মিনিষ্টার এবং মিনিস্টার অব স্টেট তাদের প্রয়োজন ভিত্তিক এটা করা হয়েছে, বিলাসিতার জ্লু ন্য। চীফ ুল্ট অনেক কিছু করা যায়। তার কারণ ৫০০ এর ভাষ্ণায় ছ'লো-তিনশো নেওয়া যায়। 'কল খাবে কি করে সিকিউরিটি যদি না থাকে তাদের জাবন বাচবে কি করে। স্লভরাং এই সমর চিকা করে যদি কাজ করতে হয় তাগলে কিছু কিছু স্থবিধা দিতে হবে। এই বিলে চীফ মিনিহার, মিনিষ্টারদের কোন লাভ হচ্ছে না, লাভ হচ্ছে ডেপ্রটি মিনিষ্টার এবং ১৫ট মিনিষ্টার। কেউ কেউ আপত্তি তলেছেন যে এই বিল হুগিত থাক। কিছু ছুগিত থাকার কোন মানে হয না। কারণ এঁদের রাস্তায় ফেলে দিতে পাবি না এদের ভাষণা দিতে হবে –নাহলে কাল হবে ন। লো ইনকাম গ্রপ-এর যেথানে থাকার ব্যব্তা আছে সেথানে যুদ্ধান আছে সেথানে দৈকিউরিটি না থাকার এবং ভাল বাড়ী ,তা মুদকিল বা পার এবং কিছু ডিসজিপেনি গভর্মেন্ট হাউদিং ফ্রাটে আছে দেখানে ফ্রি ফার্মেন্ড ক্রাটে ঐ টের মিনিয়ার ও ডেপুটি মিনিহারদের রাখা যায়। যদি এটা সবাই মনে কবেন যে বিনা প্যদায় কাল করা হবে তাহলে ভল ছবে। কারণ বিনা প্রসায় লোক বাঁচতে পারে না। আর বদি মনে করেন যে বিনা প্রসায় কাজ হবে তাহলে সব বছ লোক মিনিইর হবে। সাধাবণ মাল্লয় মিনিইর হতে। ১ পারবে ন।।

4-35-4-45 p. m.

সাধারণ মধাবিত মাতৃষ তারা কোন কাজ করতে পারবে না এই ব্রেজাণ্ট দাঙাবে। এই াডস্ক্রিপেন্সির জন্ম আমর। এটাকে চেপ্ল কর্মে চাচ্ছি। ,চঞ্জ করে নিও বেছড ইকন্মির জন্ম আমরা এটাকে আন্তি, এদের স্কবিধা দিক্তি যা অলাত মিনিং ববং প্রেম গাকেন। আর হিতীয়তঃ এই বিলেব সদে অনু বিলটি আন। বর্ণন, ঠিক ভার মানে ঐ বেদল লেভিসলেটিভ এাসেখলি মেঘাব্য এমলিউমেণ্ট্য এটের, ১৯০৭ এইটার আক্ষেত্রনের জ্ঞান হয়নি, ঠিক কথা এবং এটা ঠিক যে আনতে পারলে থব ভাল হত। কিন্তু স্বচেযে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে দিকিউরিটির এবং দেইজকুই গাড়ী, বাড়ীর বন্দোব্দ করা দরকার ছেপুটি নিনিইবিদ এও মিনিষ্টারস অব ষ্টেটদের জন্ত। সেসন প্রায় শেষ হযে এসেছে, জনগানী সেসনে আসাবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রিট্রোসপেকটিভ ইফেক্ট দেওয়া মাবে। কারণ, জ নর। বিশ্বাস করি ২৫০ টাকায় কোন লোক থাকতে পারেনা। অবশ্য সেসন যথন চলবে তথন ২০ টাক। আরি ৫ টাক। ২৫ টাকা প্রত্যেক দিন দেওয়া হয় এক একজন এম এল এ-.ক, আর ২৫০ টাক। ভাদের মাইনে। অবশ্য ৫ই ২৫ টাকার এ্যালাওন্সটা সেসন যথন চলবে তথনই কেবল প্ররেন, এটা এক সংগ্রের করে দেখুন কত হয়, এটা যদি ২য় তাহলে তাদের মাইনে একজন মিনিগ্রের চেয়ে বেশা হয়ে যাযে, একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের স্যালারির চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আনতে চাইছি। তার কারণ, প্রত্যেক দিন তো সেমন হয় না। তাদের অনেক কাজ করতে হর, তাদের গ্রামে যেতে হয়, গ্রামে থেকে দেখাশোন, করতে হয় ইত্যাদি সনেক সম্প্রিধা আছে।

সেই জন্ম আমরা তাদের কথা চিন্তা করছি। আর রিট্রোসপেকটিভ ইফেক্ট সম্বন্ধে মাননীয় সদস্ত যেকথা বললেন সেটা আমি মনে রাথবো এবং সেটা নিয়ে বিবেচনা করা যাবে, যা সম্ভব হবে তা করা যাবে। টাকার দিক থেকে খুব বেশী একটা বাড়ছে না। এমন একটা কিছু বাড়ছে না যেটাকে মন্ত্রায় বৃদ্ধি হচ্ছে বলা যাবে। জিনিসটা এক দিক থেকে দেখা যায় যে একটা টাকা থরচ হচ্ছে, কিন্তু আর একটি দিক থেকে দেখতে হবে এটার প্রয়োজন আছে কিনা এবং যে থরচটা বাড়বে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম এবং এটা জাষ্টিফায়েড এক্সপেন। এই বিলে এটামেগুমেটে আপনারা দেখতে পাবেন আমরা গ্যাসকে বাদ দিয়েছি, ইলেকটি সিটে সন্তন্ধে এখন ডিসাইড করতে পারিনি। সেইজন্ত পাওয়ার হেট গভর্বমেন্টকে দেওয়া হল। আশা করি আপনারা এই বিলকে এটাপ্রুছ করবেন।

**এ বিশ্বনাথ মুখার্জী**ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্থার, আপনি এটাকে ভোটে দেবার পুরে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমি জানাচ্ছিযে এই বিলকে আমরা সমর্থন করবো না, বিরোধিতাও করবো না, আমরা ভোট এ্যাবসটেন করবো।

The motion of Shri Bholanath Sen that the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972, be taken into consideration was then put and agreed to.

#### Clauses 1 to 5

The question that clauses 1 to 5 do stand part of the Bill Bas then put and agreed to.

#### Clause 6

Shri Ramkrishna Saraogi: Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that in clause 6, for the words "payment of expenses on account of electricity and gas", the words "the supply of electricity to those of the members of the Council of Ministers who have not been provided with any furnished residence by the Government" be substituted.

Sir, I don't think it is necessary for me to make an explanatory statement about my amendment, and I hope that the honourable members will kindly accept it.

Thank you.

The motion was then put and agreed to.

## Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Shri Bholanath Sen: Sir, I beg to move that the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreeed to.

প্রামান: আমি আজকে এই প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করতে চাই। This Assembly of opinion that for better utilization in the interest of national conomy and for reducing concentration of wealth as well as for providing more employment, the jute mills, non-ooking coal mines, foreign oil companies

and tea plantations be nationalised and calls upon the State Government and the Central Government to take prompt necessary steps in this regard.

… এই প্রয়োবটি আমি উপস্থিত করতে চাই হু'টি কারণে। প্রথমতঃ আমরা জানি, আমাদের মত ্রকটা অন্তাসর পশ্চাদপদ কৃষিপ্রধান দেশে প্রধান সমস্যা হল এই অন্তাসর পশ্চাদপদ দেশকে অগসর উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করা। এই কাজ করতে গেলে দেশকে ক্রষিপ্রধান দেশ থেকে <sub>থিল</sub> প্রধান দেশে পরিণ্ত করা প্রয়োজন। একথা আমি যথন বলচি তথন আমার চাথের সামনে আচেন আমাদের জাতীয় নেতা. আগেকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওধরলাল নেহেরু। তিনি যেকথা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের সামনে এটা হল লক্ষা—অবজেকটিভ। এই পিছিয়ে পড়া দেশকে জামরা এরকম করতে চাই। স্থার, সেই দিক থেকে আমি এই প্রস্তাব এখানে উথাপন করেছি। আর্মি একথা জানি এবং সকলেই জানেন যে আমাদের দেশে এককালে শিল্প গড়ে তোলবার কান চেষ্টা হয়নি। এই দেশকে অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া দেশ করে রাখা হয়েছিল, এই দেশকে ক্রামাল উৎপাদনকারী দেশ করে রাখা হয়েছিল যাতে বাইরে থেকে শিল্প এনে এথানে কাটানো 🗣 🔐 বং বিক্রি করা যায়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর অবস্থা পাণ্টে গিয়েছে। আমরা এই দেশকে শিল্পে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। সেই দিক থেকে আমরা জানি ্ষ আমাদের দেশে যে ধনতান্ত্রিক কাঠামো আছে সেই কাঠামোয় প' ফিপতি, যাবা অর্থনীতিকে উন্নয়ন করে কথনও তাদের লক্ষা হবে না এই দেশের অর্থনীতির পরিপর্ণ বিকাশ তাদের প্রধান লক্ষা হবে এই দেশে নিজেদের পঁজি বাড়ানো, এই দেশে শোষণ ও মুনাফা বাডানো। ্ষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাঁরা শিল্পের কাজ পরিচালনা করেন। স্বতরাং তাঁরা চাইবেন না যে দেশে বাষ্টায়ত শিল্পের বিকাশ ঘটক, তাঁরা চাইবেন না দেশী বিদেশী একডেটিয়া পঁজি থর্ব করা হোক। এই চুটি কাজ তাঁরা চাইবেন না অথচ আমরা জানি যে আজকের এই পরিবর্তনশীল ছনিয়াতে বা ্তুনিয়ায়ে ভাবে চলছে তাতে কোন দেশের যদি উন্নতি করতে হয় শিল্পতে ভুলতে হয় তাইলে একটেটিয়া পুঁজিকে থর্ব করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত ক্ষেত্রে শিল্পের প্রদার গছে তুলতে হবে এবং প্রাইভেট সেকটারকে থব করতে হবে। স্থার এবিষয়ে আমি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কথাৰ উদ্ধৃতি দিতে চাই। হতে তিনি আরো বলেছেন—"The development of nationalised sector and its

আমি অস্কার ল্যান্ধের কথার উদ্ধৃতি দিতে চাই এবং সেই more rapid growth than that of the private sector and the national economy is under the present historical circumstances, a necessary condition for the industrialisation of under developed countries.

# 4-45-4-55 p.m.

অর্থাৎ পাবলিক সেকটর হল একটা নেসাসারি কন্ডিসান যানাহলে ২০মত দেশকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করায়াবে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি এই প্রকাব উলাপন করেছি। এই খতে আমার মনে পড়ছে ১৯৭১ সালের নির্বাচনের কথা, ,লাকসভায় নির্বাচনে দেশের মাঃব ম্যাসিভ ম্যানডেট দিয়েছেন, বিপুল্ভাবে নিদেশি দিয়েছেন দেশকে অর্থনৈতিক অন্প্রসর্ভা থেকে মুক্ত করবার জন্ত, দেশে শিল্লোন্নতি ঘটাবার জন্ত এবং দেশে একচেটিয়া পুঁজিকে ধর্ব করবার জন্ত। তারই সঙ্গে গত সাধারণ নির্বাচনে দেখেছি দেশের মাল্লবের রায় এইদিকে গিয়েছে, যে রায়ের প্রতিফলন হচ্ছে আমর। বিধান সভায় ২৫১ জন। দেশের মান্তব ম্যানডেট দিয়েছেন র্যাডিক্যালা-ইজেসান অর্থাৎ অগ্রসরতার দিকে এগিয়ে যাওয়া, দেশকে সাগ্রাজ্যবাদী কক্ষা থেকে মুক্ত করা, দেশকে একটেটিয়া পু'জির কজা থেকে মুক্ত করা এবং দেশে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশ করা, 🧣 বেকারীর অবসানের জক্ত অনেক কাজের সংস্থান গুলে দেওয়া। সেইদিক থেকে দেশের মাফুয

আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং আমরা আজকে বিধানসভায় এসেছি। এই প্রসঙ্গে গ্র আনন্দের সঙ্গে যথন আমরা লক্ষ্য করছি যে ভারত সরকার বিদেশী মার্কিন সামাজ্যবাদের ভিত্ত নামের উপর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দটভাবে দাডাবার চেঠা করছেন, এমন একটা আমদানী নাঁত নিয়েছেন যে নীতির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমেরিকার কল্পা কিছুটা কমছে সেই সংয এমন কোন কারণ নেই যথন আমরা এখানে এমন একটা প্রস্তাব নিতে পারব না যে প্রস্তাব ফলে আমরা সমস্ত বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলিকে, নন-কুকিং কোলকে, আমাদের চট শিল্পত আমাদের চা-বাগিচা শিল্পকে জাতীয়করণ করতে না পারি। কারণ, যে লক্ষ্য নিয়ে আনু দাভিয়েছি, গরীবী হঠাও এর যে আওয়াল আমরা তলেছিলাম এবং যে আওয়াজের প্রভ জনসাধারণ রায় দিয়েছেন এই কাজগুলি হবে সেই গরীবী হঠ।ও এর পক্ষে বলিষ্ঠ পদজেগ। স্কুতরাং এওলি না করতে পারলে গরীবী হঠাও বাণাটা কথায় কথায় থেকে যাবে। শুধ গ্রাং হঠাও নয়, আমাদের বিধানসভার অধিবেশন আজ বন্ধ হতে চলেছে, এই বিধানসভায় দৈনিত আমরা স্থাজতান্ত্রের কথা বলি, আমরা যদি সতাই স্মাজতান্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা যদি মনে করি ্য আমরা সমাজতল চাই তাহলে সে ৩৪ পূজো করে তুলে রাথবার মত জিনিস নয়, সমাজতু যদি আমাদের জীবনদর্শন হয়, সমাজতন্ত্র যদি হয় জীবন যন্ত্রণা থেকে বেবিয়ে আসা জীবনের বলিষ্ঠ বিশ্বাস তাহলে আমি বিধাস করি এবং এই বিধানসভার সকলেই মনে করবেন যে 😥 কাজ না করতে পারলে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না । Nationalisation is the first step towards building of a socialist structure. সুত্রাং সোসালিজম যদি আনে গ্ডতে চাই তাহলে কাশনালাইজেসান করা দরকার। কিন্তু মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্থার, আহি ভাধ এই দাইভিদী থেকে যে এইগুলি জাতীয়করণের কথা তুলোছি তা নয়, এই দুইভিদী তো আচ্চ এছাড়া আমি অন্ত একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তুলেছি এবং সেকথ। তুলতে যেয়ে আমি প্রথমে: বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলির কথা তুলতে চাই। কারণ, তারা বিদেশী এবং তাদের সম্পর্কে অনেক কাহিনী আমব। জানি এবং বিধানসভার সদস্যরাও জানেন। তাদের কথা তলতে যেযে গত যুদ্ধের সময় একটা থবর আমি এথানে জানাচ্ছি, আপনারা অনেকই সেই থবর জানেন। গত যুদ্ধের সময় ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে দিল্লীতে একটা টেলেক্স বার্তা পাঠন হয়েছে। আমি মেই বার্তা থেকে একট্ঝানি পড়ে দিচ্ছি। 'খুবই ছঃখের বিষয় আমাদেব ভিপোতে যথম তেল মেই তথম এ. ও. সি. এইচ এম.ডি. তেলের ট্যাঙ্ক ও ওয়াগম থালাস করছে ম. শুপ তাই নয়, বোঝাই ট্যাঙ্গ ওয়াগন খাড়। করে রেখে ইয়ার্ডে কাজের অস্ত্রবিধা স্বাষ্টি করেছে এই স্টিডিং এর অপ্চয় করছে। আমরা বিনীত অত্রোধ করছি হয় এ. ও সিকে শান্তি দেবার বাংং কর। তোক নাহয় এই সংকটের সময় তাদের ধর্মনগর ডিপোটি কেডে নেওয়া হোক।' এই টেলেক্সের প্রেরক হলেন আই. ও. সির প্রাঞ্চল সরবরাহ শাখার ডেপুটি ম্যানেজার নিজে এব এব প্রাপক হলেন কেন্দ্রীয় তৈল দপ্তরের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব এ পি. ভার্ম। 🖎 এবং এই টেলেকা বার্তা তিনি পাঠিয়েছেন কথন, না, ন্যাশান্যাল ক্রাইসিসের সময়, যুদ্ধের সময যথন তেলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একথা মনে রাখা দরকার য় এই এ ও দিব মল্পনের । শতকরা ৫০ ভাগ হল ভারত সরকারের, অবশিষ্ট ৫০ ভাগ হল বি. ও. সির। এই বি. ও. সির উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে এর বেশীৰ ভাগ বিদেশী এবং আবে৷ উল্লেখ করা দরকার যে এতে আমাদের সরকারের মল্ধন হল মাত্র ৫০ পার্সেণ্ট। সেথানে আজকে আমাদের সরকারের অংশ হল ৫১ পারসেণ্ট! ঐরপ অবস্থার মধ্যে যদ্ধের সময় যথন ধর্মনগর ডিপোর গুরুত্ব আসামে আগ্রু-তলায় এ যদ্ধের সময়ে অপরিসীম, সে সময় এবং যখন আই. ও, সি ডিপোতে তেল ছিল ১২ কিলোলিটার তেমন সময় এরা তেলের ব্যাপারে এইভাবে স্থাবোটেজ করেছে, এবং আমাদের 🖁

গ্রন্থর প্রচেষ্টার বাধা দিয়েছে। বারজভা আই, ও দি কণ্ঠপক্ষকে টেলের বার্তা পাঠাতে হরেছিল। ্র এই প্রস্তাব আজকে করতে চাই। তাহলে কি আমরা এই জিনিষ চলতে দেবো**ং জাঙীয় স্বাধীনতার** গক্ষে বিপর্যায় স্ষ্টিকারী বিদেশী পুঁজির আধিপতাকে কি আমরা মেনে নেবো? আমাদের লালীয় সংকটের সময় এই ধরনের আবেটিজ তাকে কি মেনে নেবে! ? জালীয় সংকটের সময় এট ধরনের কাজকে কি ব্ল্যাক নেলিং বলবো না? এটা কি আমাদের সামাজ্য বিরোধী ভূমিকার সদে খাপ খায় ? সামাজ্যবাদ। বিরোধিতা তো আমর। কবছি, সামাজ্যবাদী বিরোধিতা তাই ভারাদের জীবনের দর্শন। অথচ আমাদেব দেশে সদ্ধের সময় একচেটিয়া প্রজিবাদি বিদেশী ক স্পানী এইভাবে থব করছে। তাই এই প্রদক্ষে অপ্রাস্থিক হবে না যদি আরও ত একটি ক্লা এই স্থানে বলি। এই জাতীয় প্রাবোটেজ যথন আভ্যুসান স্পিরিটের গুলামে **আগ্র**ন লংগলো তথন আমর। জানি তার সমও ইমপোটেড ফক পুডে শেষ হয়ে গেল। আমাদের মনে ্রেছে ১৯৬৫ সালের কথা। সেও যুদ্ধের সময় পাঠানকোট এয়ারপোর্টের কথা। সেখানে জেটপ্রেন 🚁 বেল-এ, টি, এম ছিল বিলে। স্পেসিফিকেসান এবং তার ফলে সমস্ত প্রেনগুলো গ্রাউণ্ডেড হয়ে <sub>ত</sub>ল। এই জাতায় জিনিষ কি জাতায় সংকটের সময় বরদায়ে কববো? বিদেশী **আধিপতা যদি** ুকে তাহলে এই ধবনের জিনিস ঘটবে। সেইজনা আমি মনে করি এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানী-ওলেকে অবিলধে জাতীয়করণ করা উচিৎ এবং এই প্রস্তাব এখান থেকে গ্রহণ করা উচিৎ। এই হত্তে আমি অন্য দিক দিয়ে এই কথা বলবো বিদেশী কে'ম্পানীগুলির মধ্যে ধরুন বার্মা ্যেল, এসো, ও ক্যালটেক্স এদের ভূমিকা কি ? ভারতীয় অর্থনীতিতে এদের ভূমিকা হল ভ্যাম্পার বকু চোষা বাছডের মত। এরা দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তারের স্লযোগ নিয়ে এবং গামাদের দেশের লোকের কারিগরি অজতার স্রযোগ নিয়ে আমাদের এইভাবে কলা করছে, এবং দেই কঞ্চার ভত্তর দি**য়ে** ভারত সরকাব যথন আজকে আই, ও, সি, গঠন <mark>করেছেন এবং</mark> ু উচ্চন করে যুখন তেলের ব্যবসায়ে আই, ও সি, নেমেছে তুখন এরা তার কা**জে** রা**ধা স্তুটি করছে** এবং বস্তুতপক্ষে তণ্ড দেখা বাচ্ছে আহ, ও, সি গঠিত হওয়ার পরও ১৯৬৪ **সালেব তুলনায় এই** गम् वित्रमा कि ल्लामी छन्नि वामा सम्म, अस्ता ए कानिए खात वायम। वानिका आस्ति करम নি। যাৰটেছে তাহল এই যেন্তন নূতন যে সমত বাবসা হা আহি, ও, সি পাছেছে। এরা ায়ে ,গছে আনুএা;ফেক্টেড এবং বাছতি বেওলো হচ্ছে তা এরা নিচ্ছে। এর উদাহরণ হচ্ছে রাস্থার াবের পাম্পগুলোর দিকে। তাকালেই বুঝতে পারা যায়। এই রাস্তার ধারের পাম্পগুলিতে এরা ্রতল সববরাহ করে থাকে। এই পাম্পের দিকে তাকালে দেখতে পাব এই পাম্পে আই,ও সি . পকে যা তেল ডিসটিবিউটেড ২য় তাব সংখ্যা কনেক কম, বেশীর ভাগই বার্মা দেল, ক্যালটেত্র তা ছাল Oil refining and distribution এই ছটা ছিল বিদেশীদের এসে থেকে। একচেটিয়া। এতদিনে অবখা হয়েছে পাবলিক সেকটার এনটারপ্রাইজ তারফলে একদ্পোরিং এবং রিজাইনিং এর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু নৃতন ১৬য়ার ফলে এহ কাজে এদের আধিপত্য চলেছে। এই হতে মাননীয় ভেপুটা স্পীকার, স্থার, এদের মুনাকার কথা আমি ভুপতে চাই। এই তিনটা বিদেশী কোম্পানী গত ১৫ বছরে এক হাজার ৪৮ কোটি টাকা বাহিরে পাঠিয়েছে, অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। এই তিনটা কোম্পানীর মধ্যে মার্কেটিং একাউন্টে ৭৪২ কোটি টাকা, রিফাইনারি একাউটে ৩০৮ কোটি টাকা, অথাৎ বৎসরে রিফাইনারি একাউটে ২২ কোটি টাকা এবং মার্কেটিং একাউণ্টে ৫০ কোটি টাকা। এই পাহাড় প্রমাণ টাকা এরা বাইরে পাঠাছেইন। ওধু তাই নয়, এরা যে ডিভিডেণ্ট দেয় তা ইনক্রিডিবল—ত। অবিশাশু ব্যাপার। ২২ 🖣 কোটি টাকার কথা যু বলছিলাম সেথানে ডিভিডেও ডিক্লেয়ার করেছেন ৪০ পার সেট। অর্থাৎ

 $\mathbf{E}$ 

আড়াই বছরে মোট টাকা তুলে নেয়। তাছাড়া এদের ক্যাপিটাল ফিক্কাড এসেট নিয়ে, ইন্ডেন্ন টোরি সমস্ত মিলিয়ে ক্যাপিটাল হল ৬২ কোটি টাকা। Where as public sector enterprise I.O.C.-তে যা আই, ৩, সির আছে কোচিনে এদের মোট টাকা ৩০৮ কোটি অর্থাৎ এদে ডিভিডেণ্ড আট পারসেণ্ট নয় পারসেণ্ট, ওদের ডিভিডেণ্ড ৪০ পারসেণ্ট, এইভাবে এরা লুগ্ন করেন। শুধু তাই নয়। এই তিনটা বিদেশী কোম্পানী শুধু যে এমনি বিদেশী কোম্পানী তাই নয় এবা হল পশ্চিমে যে সমস্ত বড বড় তেল কোম্পানী আছে তার সাবসিডিয়ারি সংখ্যা। তাদে আছে নিজেদের শোধনাগার এবং সেই সমস্ত শোধনাগারের ক্যাপাসিটি ছিল ঘেখানে ৪০ লক্ষ টন তা বাড়িয়ে হয়েছে ৮০ লক্ষ টন-অর্থাৎ ত'শুণ বেডে গেছে। তার উপর এরা সমস্ত ডোমিনেকরছে—রিফাইনারি, মার্কেটিং পেট্রোলিয়াম প্রডাকটস সমস্ত কিছুই ডোমিনেট করছে। বর্তমানে অবশ্র অয়েল এল্ড নেচারাল গ্যাস কমিসন হয়েছে পেট্রোলিয়াম ডেভেলাপমেণ্ট সেকসান হয়েছে কিন্তু তিনটা কোম্পানীর অংশ কিছু কমেছে, কিন্তু কমা সত্বেও এরা প্যারেণ্ট কোম্পানীর সংশ্ব এথানে সহযোগিতার কাজ করছে, যদিও আই, এম এতে এরা পরস্পরের প্রতিযোগী।

## [ 4-55—5-05 p.m. ]

**কারণ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এরা তথন হয়ে যায় সহযোগী। এর সঙ্গে মনে রাথতে হবে ছনিরা**য তৈল production শতকরা ৬ থেকে ৭০ ভাগ করে ছ'টা বিদেশী কোম্পানী এবং এর মধ্যে **৫টাই আমেরিকান** যদিও একটা হল বুটেনের। সেই যে British কোম্পানী তার ভেতরে শ্বাবার ৪৯% হল তার Capital সটা আমাদের নয়। এইভাবে বামা শেল-এর ৫০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বিদেশী পুঁজি আর ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ভারতীয় পুঁজি—ছুই মিলে ৬২ কোটি ৫২ লফ টাকা পুঁজি। তাদের এই লগ্নীর বিনিময়ে তারা মুনাফা করেছে ১৯৬৮ সালে ৩৪ কোটি ২২লগ, ১৯৬৯ সালে ৪২ কোটি ৭৬ লক্ষ এবং ১৯৭০ সালে ৩২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, ESSO-র ২৪ কোটি🗳 ৮২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বিদেশী পুঁজি ৭৫ লক্ষ টাকা ভারতীয় পুঁজি। এর বিনিময় তার। মুনাফা করে ১৯৬৮ সালে ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ, ১৯৬৯ সালে ২৫ কোটি ৯ লক্ষ এবং ১৯ ৭০ সালে ২৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এইভাবে পুঁজির চেয়ে বেশী টাকা তারা মূনাফা করেছে। Caltex এর বিদেশী পুঁজি ১৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, ভারতীয় পুঁজি তার নেই – এর বিনিম্থে তারা লাভ করেছে ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ, ১৩ কোটি ৩২ লক্ষ এবং ১২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এইভাবে পাহাড় প্রমাণ মুনাফা তারা করছে। এই হিদাব আমাদের অন্ত কোন Source থেকে পাওয নয়। ২১শে জুলাই রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় Petrolium মন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া। এইভাবে মুনাফ যেথানে ওরা করছে সেথানে এর সঙ্গে সঙ্গে নানাকিং reorganisation এর নাম করে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। এই ছাঁটাই-এর মধ্যে যেমন automation আছে, বাধ্যতামূলকভাবে retirement করাবার প্রক্রিয়া আছে। Retirement-এর বয়স ৫৫ থেকে ৪৭ করে দিয়েছে। কোথাও 🗠 **ওনেছেন ৪৭ বছরে** retirement-এর বয়স ? এইভাবে কর্মচারী ছাটাই করছে এবং ছাটাই করে reorganisation-এর নাম করে Control System-এ কাজ করিয়ে Govt.-এর যেসমন্ত Explosive 🕨 Act আছে তাকে বানচাল করছে। স্তত্ত্বাং এইভাবে একটা ভ্যাম্পায়ার রক্তচোষা বাহুড় এই জাতীয়তাবাদী সংগ্ৰাম. কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে আমাদের বিদেশী বিক্লকে অনেক লভাই করেছি, অনেক আত্মদান করেছি। কিনা ? আমি করি এই কজা আমরা এদেশে আর চলক্তে দেব মনে তাচলতে দেবে না। আমার আর সময় নেই। অণ্চ আমি আমার প্রস্তাবে অন্ত অনেক কথা লিথেছিলাম। কিন্ধ তেল কোম্পানী বিদেশ বলে আমি এর উপর বেশী জোর দিচ্ছি।

আনি বাধা হয়ে সংক্ষেপ করছি এবং বাকাগুলি শুরু উল্লেখ করছি। যেমন তেল কোম্পানীর কথা বললাম। তেমনি চা কোম্পানীর কথা যদি বলি তাহলে আমি মনে করি romantic শানাবে। মূলুকরাজ আনন্দের কথায় বলি two leaves and a bud. কিন্তু আমরা জানি আজ পাট শিল্পে কি অবস্তা চলছে। সেথানে শ্রমিক, কর্মচারীরা ধর্মঘট করবেন। চা বাগান, চট শিল্পের সঙ্গে আমি non-cock-এর কথাও বলেছি। সেজনা আমাদের গরীবি ইটাও যে প্রস্তাব দাল্পিত আমরা চলতে চাই, একচেটিয়া পুঁজির ককা আমরা ভেঙ্গে কেলতে চাই এবং প্রাবি আমরা সার্থকভাবে করতে চাই তাহলে এই বিধানসভা থেকে আমরা একটা প্রস্তাব না নিয়ে পারি না। সেজক আমি এই প্রস্তাব করেছি যে এই মর্মে একটা প্রস্তাব পাশ করে, কন্দ্রীর সরকারের কাছে অন্থরাধ করা হোক যাতে এগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়। করেণ that will be in keeping with socialist promises, আমি বিশ্বাস করি এই বিধানসভা থেকে এই প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারব। এই বলে আমার এই প্রস্তাব তুলে আমার বলা প্রায় করিছি।

ডা: শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: Sir, on a piont of order. মাননীয় সদস্য ধা বললেন নাতিগতভাবে আমি তাঁকে সমর্থন করি। কিন্তু বিধানসভায় সদস্য হিসাবে কতকগুলি principle-এর উপরে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে যে প্রস্তাব উঠেছে দেটা private member's resolution যেটা সেই private member's resolution-এর মধ্য দিয়ে প্রস্কত তুলালার policy নিয়ে বলার আমাদের scope আছে কিনা সেটা চিন্তা করার জন্য বলছি। ব বণ আমাদের power of privileges of a member যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তাতে private member হিসাবে resolution তুলতে গেলে তার কতকগুলি বিধিনিষে আছে। কারণ nember হিসাবে resolution তুলতে গেলে তার কতকগুলি বিধিনিষে আছে। কারণ nember কর power and privileges are controlled by the State Assembly এবং time to time by making laws. কিন্তু বেগুলি define হয় না, যেসমস্ত power and privileges define হয় না সেগুলি will be as power as the same defined by the House of Commons. ৫০ থেকে ৫২ এই সময়ের মধ্যে আমি দেখলাম একটামানে জায়গায় দেওয়া মাছে। ১৮৯৫-এ Commons-এর Speaker on a general policy বলে একটা move বিনি ভুলতে দেননি।

5-05-5-15 p.m. }

Shri Biswanath Mukherjee: Sir. what is the point of order ? Let it be mintedly placed.

Dr. Sailendra Chattopadhyaya: That the resolution is not in order.

Mr. Deputy Speaker; That is order. Every member has the right to move a resolution and this resolution is in order.

Now, there are three amendments to the resolution by Shri Biswanath Mukherjee. All the amendments are in order. Mr. Mukherjee, are you going to move the amendments?

Shri Biswanath Mukherjee: Yes, Sir.

Sir, I beg to move that in line 3, after the word "employment", the words the Central Government should consider nationalisation of" be inserted.

I also beg to move that in line 3, the words 'non-coking coal' be omitted.

I also beg to move that in lines 4-6 the words beginning with "be battons

lised and" and ending with "in this ragard" be omitted. শ্রী সতা বোষার ্প্রামেণ্ডমেন্ট দিয়েছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমি যে এ্যামেণ্ডগুলো দিয়েছি সেগুলো সারকুলেচে হয়েছে। সেগুলো দেখলে দেখা যাবে শেষে ছিল calls upon the State Government and the Central Government to take proper and necessary steps in this regard সেটা আমি অমিট করেছি, বাদ করেছি এবং তার জায়গায় আমি বলেছি national economy and for ruducing concentration of wealth as well as for providing more employ ment. তারপর নন-কুকিং মাইন্স একথাটা বাদ দিয়েছি, ডিলিট করেছি। প্রথমে কেন আমি এই এটামেণ্ডমেন্ট দিয়েছি সেটা বলতে চাই। এই প্রস্তাব যথন সত্য ঘোষাল আমেন তথন তিনি জানতেন না যে পুরঞ্জয় প্রামাণিক নন-কুকিং ধোলের উপর একটা প্রস্তাব আন্তেন।

Dr. Zainal Abedin On a point of order. Sir, I invite your attentionate rule 174 (2) according to which this amendment has not been given notice of one day earlier and hence this cannot be moved. I object to it.

**জ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী**: Sir, on this point এই এমেগুমেন্ট সারকুলেট হয়েছে এব বিতীয়ত স্পীকার এটালাও করেছেন এবং এটাডমিট করেছেন।

Mr. Deputy Speaker: Already we have admitted this resolution and now at this stage...

Dr. Zainal Abedin: Srr, I invite your attention to rule 174 (2).

Mr. Deputy Speaker: According to our rules of procedure your assumption is quite right but now we have already accepted it and the House is discussing it.

Dr. Zainal Abedin: No, he is moving his amendment.

Mr. Deputy Speaker: I have allowed him to move his amendment.

Dr. Zainal Abedin: But I invite your attention to 174 (3).

Mr. Deputy Speaker: But already the Speaker has accepted his amendment and accordingly he is moving it.

Dr. Zainal Abedin: But the House should have been informed of the amendment.

Shri Biswanath Mukherjee: That should have been done with regard to the earlier amendment also উনি যেটা বললেন সেটা ঠিক। কিন্তু স্পীকাবের অধিকার আছে নেওয়ার এবং সেই অধিকারে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল আমাদের বল জয়নাল আবেদিন মহাশয় আলিয়ার এয়ামেওমেন্টের বেলায় অর্ডারটা তুললেন না। এটার বেলায় তলছেন।

Dr. Zainal Abedin: These amendments are being examined and they have not yet been admitted by the Speaker.

Mr. Deputy Speaker: Before he starts I already declared that the amendment is in order.

**এবিশ্বনাথ মুখার্জী**ঃ ছাটস**ু**রাইট। স্বতরাং আমি বলছিলাম যে আমার বন্ধু জয়নাল আবেদিন সাংহব এর যদি এ্যামেণ্ডমেন্টে আপত্তি থাকে উনি বলবেন যে কেন তার আপত্তি আছে। এই সবশুদ্ধ সত্যবাবুর প্রস্তাব যদি তিনি সমর্থন করেন তাহলে আমি থুব আনন্দিত

্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমি মনে করি মাননীয় সদস্য জ্য়নাল আবেদিন সাচেব সভাবাবৰ প্রতার স্বটাই সমর্থন করবেন, তব্ও আমি একটা আামেওমেন্ট দিচ্ছি এইজকু যার ছটো সংক্র আমি বল্লাম। একটা হচ্ছে নন কোকিং কে:লের উপব একটা এনামেলমেন আনাদ্র। দুৰ্বাং এখানে ওটা রাধার দরকার নেই। আর দিতীয় হল যে আমি & Central Government to take prompt necessary steps ভাষগায় ট কন্সিডাব আশনালাইজেসন ুল্ছি যাতে আমাদের কংগ্রেসী বন্ধদেব পক্ষে এটা এটাক্সেপ্ট করা সম্ভব হয়। আমি স্তার. <sub>एवं</sub> এটামেণ্ডমেন্টসহ এই প্রস্থাবকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি একটা ভানস্পতে শোনাচ্ছি যাতে সম্প্রস্থলার অবহিত্তন য The following will be the general principles for the work of the P. D. A. Government. একটা যক্ত ইন্তাহার লিইণ্ডনের পরে প্রগ্রেসিভ ডেমোজাটিক এটালায়েনের তর্ফ থেকে জনসাধারণকে দেওয়া ফ্রছিল, সম্বর্গ থবরের কাগজে সেট। পাবলিস হয়েছিল। কংগ্রেসের নেত ছানীয় বন্ধরা এটা 🗱 না কবেছিলেন আগাদের সংগে কনসাল্ট করে প্রামর্শ কবে, এবং যথন প্রেসকে ডেকে এই ন্দ্রত ব জেওয়াহয় তথ্ন কংগ্রেস-এর মন্ত্রী এবং নেত স্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত **ছিলেন** এবং ৯ নাদের তরফ থেকে আমি ও শীঘতী রেণু চক্তরতী ছিলাম। এটার ১● নম্বর ধারায় আছে The following will be the general principles for the work of the P D. A. Government এব এ. বি. সি. ডি আছে এবং ডি-তে আছে to ensure economic growth with social justice and to endeavour to seek such other constitutional and legal amendments and remedies as are necessary to overcome impediments in the path of social justice. The P. D. A. will strive for radical economic and fiscal policies and actions, including nationalisation of important sectors of national economy still controlled by monopolists ard foreign imperialists capital for further strongthening independent and selfme hant growth of nation.

কোটি কাটি মান্তবের কাছে এই পি ডি এ লিখিতভাবে এবং মৌথিকভাবে বলেছেন আমরা চেট্টা করবো, আমাদের গভর্গমেন্টের পলিসি হবে যাতে করে Important sectors of national economy still controlled by monopolists and foreign impenies capital বাতে এটা Nationalise for further strengthening independent and self-reliant growth of the nation আমি মাননীয় সদস্তদের লক্ষ্য করতে বলছি for adependent and self-reliant foreign imperialist capital nationalise তারজত গনোপলি কনসান ্যগুলি সেওলিকে আশনলোইজ্ড করা। ফরেন ক্যাপিটালকে নাশেনালাইজ্ করা নিত্তে আব্যাক বলে এই প্রগতিশাল গণ্ডান্তিক মোচা মনে করেছিলেন নির্বাচনের পূর্বে এবং কোটি কোটি মান্তবের কাছে সই কথা দিয়েছিলেন। আহলকে নির্বাচনের পরে প্রগতিশীল গণ্ডান্তিক মোচারির মোচারির মোচার প্রথমেন করেছিলেন নির্বাচনের পরে কোটি কোটি আন্তবের কাছে সই কথা দিয়েছিলেন। আহলকে নির্বাচনের পরে প্রগতিশীল গণ্ডান্তিক মোচারির প্রথম অংশীদার কংগ্রেস নির্বাচনের প্রের্বাচনের পরে সেটা অন্তচিত বলে মনে করেবেন এটা আমি বিধাসই করতে পরি না।

🤪 আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা এস. এস. পি থাকবেন। কিন্তু কার্গকৈতে অনেক অস্ত্রবিধা ইয়া কোন্থনি স্থাশনালাইজ কব' যায় কোনটা কবা যায় না, অ'র একটা হয়তো অরেও পবে

142 12 (1 A 2) (144 A 2)

ক্তবা যায়, আবু একটা হয়তো আরও পরে করা যায়। সেইজন্ম সভাবাবুব প্রস্তাবে একট স্তাশনালাইজ করে ফেলার কোন প্রস্তাব ছিল না। তবুও প্রমণ্ট স্টেপ নেবার সেটাকে বাাথ্যা করে পাছে কেউ বলেন যে তাহলেও কি বলছেন যে এথনও তম তম করে কালকেই সবগুলি স্থাশনালাইজ করার ব্যবস্থা ভারত সরকার করে ফেলবেন, যাতে এইবছঃ ধরণের অপব্যাধ্যা না হতে পারে সেইজন্য আমি প্রস্তাব করছি আমার এ্যামেণ্ডমেন্টে যে কেই অংশটি ডিলিট করে দেওয়া হোক. সেই অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোক। শুধ জেনারে: প্রিনসিপল হিসাবে, সাধারণ নীতি হিসাবে আমরা আইন সভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করচিন কেন, আমি বলছি। আইন সভায় যে সদত্ত নিৰ্বাচিত হয়েছে বেশীর ভাগ প্রগতিশাল গণতান্ত্রিক মোচার সদক্ষরা বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা জনগণের কাচে য প্রিনসিপল ঘোষণা করেছেন তাঁরা সেই প্রিনসিপল আইন সভায়ও ঘোষণা করবেন এবং করে বলবেন যে এই প্রিনসিপলেই আমরা চলচি, প্র্যাকটি ক্যাল দিক থেকে, কার্যক্ষেত্রের দিক থেকে কোনটা আগে হবে, পরে হবে দেগুলি গভর্ণমেটের ব্যাপার, গভর্ণমেটই করবেন। কিন্তু আমর্কী আইন সভায় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি আইন সভার সদপ্র হিসাবে আমরা অটল আছি, সেই প্রিনসিপলকে আমরা ডিকটেট করছি, সেই প্রয়োজনীয়ত আমরা ডিকটেট করছি আইন সভাতে। তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা আইন সভার সদস্তরা তা লজ্মন করিনি। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই যে বিল, এই যে রেজিলিউশন **এটা গ্রন্থন্টে আনেন্দি এটা নন-অফিসিয়াল** মেম্বারস রিজলিউশন, আইন সভার সদস্ হিসাবে তিনি এনেছেন। আইন সভার সমস্ত পি. ডি. এফ. সদস্যদের পক্ষে পি. ডি এফ আরো অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, পি. ডি. এফের অনেকে আমরা আইন সভায় এই **প্রস্তাব পাশ করছি তারপর গভর্ণমেণ্টের কা**জ গভর্ণমেণ্ট করবেন। স্নতরাং আর্মি আমার একথা আপনাদের বলবো এই প্রতিশ্রুতি থেকে আমরা হটে যেতে পারি না। এই প্রস্তার্থি সম্বন্ধে অনেক যক্তি উঠতে পারে যে আমরা যদি ক্যাশনালাইজ করি, জাতীয়করণ করি, তাহলে পু**রি সব পালিয়ে যাবে। মনোপলি** ক্যাপিট্যালিস্টরা আর তাদের পুঁজি এথানে নিয়েও করবেন না, সব পালিয়ে যাবে। আমার সেথানে উত্তর হচ্ছে আপনারা কংগ্রেস সদস্যর এই যুক্তিতে মোটেই বিশ্বাস করেন না। যদি বিশ্বাস করতেন তাহলে নন-কোকিং কোল ভাশনালাইং কাশনালাইজ নন-কোকিং কোল আনতেন না ৷ প্রস্তাব এনেছেন নিশ্চয় আপনারা একথা বিশ্বাস করেন না যে ক্যাশনালাইজ করলেই **সব পু<sup>\*</sup>জি পালিয়ে** যাবে। পা**লিয়ে** পালিয়ে কোথায় যাবে ? কিন্তু নিশ্চয়ই এটা আপনার বিশাস করেন যে এই যে একচেটিয়া পুঁজি যেথানে খাটছে সেথানে তারা বাড়াছে না, সেথানে সেখানে তারা বেশী তারা ইনভেন্টমেণ্ট বাড়াচ্ছে না, দেখানে তারা মর্ডানাইজ করছে না, লোককে এমপ্লয়মেট দিচ্ছে না, প্রোডাকশন বাড়াচ্ছে না এবং সেখান থেকে ক্যাপিট্যাল নিং **ফাটকাবাঞ্জী করছে, নানা রকম** জিনিস করছে। এটা যদি নন-কোকিং কোলের বেল'ই প্রযোক্তা হয় মনে করেন তাহলে এটা তার চেয়ে চের বেশী প্রযোক্তা মনে করবো জুট। আপনারা কে জানেন নাযে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্ল চটকল, যে শিল্প থেকে কত শৃত কোটি টাকা মুনাফা করছে কিন্তু এই জুট মিলগুলির মর্ডানাইজ করেনি। এবং ওয়ার্কলোড বাড়িয়ে মজুর ছাঁটাই করে প্রফিট বাডে কিনা চেষ্টা করেছেন। চাষীদের কোনদিন সাযা দাম দেয় না ছুটের। র-জুটের দাম চাধীকে ভাষ্য দামে দেওয়া হয় না। বিদেশের মাকেটি কত বেশী দাম পাওয়া যায় কত থারাপ কোয়ালিটি দিযে এই তারা চেটা করছে। বিদেশে বাষ্কারগু**লো পর্যন্ত ক**রার চেষ্টা করছে। যদি তাতে তাদের মূনাফা বেড়ে যায় যাক। আর এই<sup>ছ</sup> যে বাংলাদেশের মৃক্তিসংগ্রাম হল এই মৃক্তিসংগ্রামের সময জ্বন্ধ স্থাগ তারা গ্রহণ করেছে।

স্থানে চাষীদের কাছ থেকে ডামে চীক, একেবারে জলের দরে পাট এখানে কিনে নিম্নে

তারপরে তারা বেশী দামে বিদেশের বাজারে বিক্রী করে একেবারে শত শত কোটি কোটি টাকা

মৃনাফা করে নিয়েছে। অথচ ইনড্রাসটিকে তারা মর্ডানাইজ করেনি। আর আমি জানি যে

গ্রুট থেকে যে প্রফিট হয় সেটা তারা নিয়ে চলে যায় ফাটকা এবং নানান ধরণের বাবসার জক্ত।

আজকে কে না জানে এই কথা যে চা বাগানের সাহেবদের মনোপলি ছিল, এখন সাহেবদের

জারগায় কিছু সাহেব আছে কিন্তু আমাদের ভারতের বড় বড় মনোপলিই গিয়ে চুকেছে।

জামি নন-কোকিং কোলের কথা বলতে চাই না এই প্রস্তাবকে আমরা স্বাস্তঃকরণে সমর্থন

করি, নন-কোকিং কোল অবিলপে স্থাশনালাইজ করা হোক, কিন্তু ফরেন আয়েল কোম্পানী

সম্বন্ধে সত্যবার যা দিয়েছেন আমি তা এই বিষয় যথেই পড়াশোনা করেছি আমি অবাক হয়ে

গিয়েছি। তিনি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন ই্যাগারিং, প্রিভাসটেটিং, তার উত্তর দ্বার ক্ষমত।

ইহাউদের মধ্যে কার আছে আমি জানতে চাই। তিনি যে ফিগার দিয়েছেন আড়াই

বংসবের মধ্যে কাপিটাল তারা তলে নিযে চলে গিয়েছে।

[5-15--5-25 p.m.]

আড়াই বছরের যে ফিগার দিয়েছেন, ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে চলে গেছে। তিনি যে ফিগার দিয়েছেন, যে পুঁজি লাগিয়েছে এবং যে প্রফিট নিয়েছে তার মধ্যে কোন সামঞ্জ নেই। ফিগার য। দিয়েছে তাতে কি সাংঘাতিক পরিমাণ ভিভিডেণ্ট নিয়েছে। তিনি যে ফিগার এয়াও ফাাইস দিয়েছেন তাতে জাতীয় স্বার্থের পরিপত্নী কাজ করেছে। যুদ্ধের সময় সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে, থারাপ সাপ্রাই দিয়েছে, এরোপ্রেন গ্রাউও করে দিতে বাধ্য করেছে। সব দিক থেকে জাতীয় 🖫 ধাথের বিরোধী কাজ করেছে এবং ছহাতে মুনাফ। করে নিষেছে। স্নতরাং যে ৪টি বিষয় এনেছিলাম এ্যামেণ্ডমেন্টে, তালে নন-কোকিং কোল বাদ দিয়েছি। বাকি তিনটি জিনিস তিনি বললেন জুট, ফরেন অয়েল কোম্পানী এবং টি, আমি বিশ্বাস করি স্মামাদের গুউসে এমন কেউ নাই যে এই মনোপলি রাখতে চাষ। আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা সমস্ত শিল্প জাতীয়করণ করার কথা বলিমি। আম**রা** যে যক্ত মোর্চ্চা <mark>করেছি</mark> তাতেও সেকথা নেই এবং কমিউনিস্ট পাটির যে পুথক প্রোগ্রাম তাতেও বলিনি যে সমস্ত শিল্প জাতীয়করণ করে দাও। সেই স্টেড এলেছে বলে আমরা মনে করিনা। আমবা গুণু বলেছি মনোপলি, একটেটিয়া পুঁজিপতি খারা বাজার কটোল করে, ইকর্মা কটোল করে, স্থপার প্রফিট করে এবং অক্যান্ত পুঁজিকে চেপে রাখে, ছেটে মাঝারি বাবসায়ী, মাঝারি শিল্প, .ছাট শিল্পকে চেপে বাথে, কৃটির শিল্পকে চেপে বাথে, সার। দেশকে 🗻 করে, গভর্মণ্টকে ট্যান্স ফাকি দেষ বৈদেশিক মৃদ্র চুরি করে, হাজার হাজার টাকার মা**শিক** হয়ে বসে তারা যদি দেশে ইণ্ডাষ্টি এগ্রপ্যানসন করতে পারত তাহলে তাতে কোটি কোটি দেশের মাল্লষকে কাজ দিতে পারত এবং তার একটা জাসটিফিকেসন থাকত। কিন্তু ভারা ছহাতে স্থপার প্রফিট করেছে। অগচ ২৫ বছরে ইণ্ডাসটি রালাইছড হয়নি এব' দেশের অর্থনীতি তাদেরই হাতে আছে। গভৰ্ণনে**ন্টে** যেই থাকুক না কেন অৰ্থনীতি তাৱাই কন্টো<u>'</u>ল ক**রে. কিন্তু তা**ৱা আমাদের দেশকে ইণ্ডাসটিুরালাইজড করেনি, নার। আমাদেব দেশের জিনিসপত্র অগ্নিসন্তা করেছে, তারাই আমাদের দেশের পভার্টির জক বিপুল পরিমাণে দারী। আজ তারা কনডেমভ বাই হিন্দী। ভারতবর্ষের ইতিহাস গত পচিশ বছর ধরে তানের কনডেমভ করেছে অর্থাৎ সেই মনোপলিস্টকে, সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিকে ক্রডেমড করেছে তাদেব জ্পদার্থতার করার ক্ষমতা নেই। তথু তাদের কনসেনন চাই, কনসেনন চাই এবং যত চাইছে ততই পাচছে.
কিছুতেই যেন তাদের মন ভরেনা। তোমরা যথন দেশকে ইনডাফ্রিয়ালাইজড করতে পারনা তথন
গেট আউট, দূর হটো এই হচছে সমস্ত প্রোগেসিভ স্নোগান, এবে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট-এ কেন
পার্থক্য নেই। আমরা আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এই আইনসভাষ, পার্টি হিসাবে ক্রনটে
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই প্রতিশতির প্রতি আমরা লয়্যাল আছি। যে প্রস্থাব আমা হয়েছে
তাতে গভন্মেন্টকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, গভন্মেন্ট স্লুযোগ মত ন্যাশনালাইজ করবে। কিছ
আইনসভার তাঁদের যে প্রিনসিপল ঘোষণা করতে চেয়েছেন আমি আশা করছি প্রস্থাবের
উত্থাপক এই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করবেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আলিচনা করে এই
প্রস্তাব যাতে আজ এ্যামেন্ডডে গ্রহণ করা হয় সর্বস্থাতিক্রমে সেই বিশ্বাস রেগে আমি আমার

**জীগিরিজাভ্যণ মখার্জী:** মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্র, আমি এই যে প্রস্তাব এসেচে তাবে সর্বাস্ত করণে সমর্থন করে ছ-একটি কথা বলতে চাই। এই যু গঞ্চাব ছ'গারে চটকলগুলো রয়েছে আমাদের অনেকে মনে করেন তাতে যে আডাই হাজার শ্রমিক নিয়োগ করেছে এর হারঃ **আমাদের কুজি রোজগার এঁরাই ব**ঝি বাচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই চটকল্পুলির সমস্থ মালিককে নিয়ে যে একটি ঘঘর বাস। তৈরী হয়েছে তার নাম হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ছট মিল এবাসোসিয়েসন। তাদের ভেতরে যে কি কাজকর্ম হয় সেটা না আমরা জানতে পারি, না সরকার টের পান। এই চটকলের মধ্যে বিদেশী পুঁজি কম আছে এটা ঠিক। বেশীর ভাণ পুঁজিই আমাদের স্বদেশী পু**ঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে** আজকে আমাদের বিচার করতে হবে এই যে স্বদেশী পুঁজি সেটা কি ক্যাশনাল ক্যাপিটাল হয়েছে, না পুৱান ঐতিহ্বাহী সেই ক্যাপিটালই 🕏 রয়েছে ? এই চটকলগুলি কিরকমভাবে এন্টিলাখনাল কাজ কবে চলেছে আমি পরপর তার কতগুলি উদাহরণ দিচ্চি। গত বছর বাংলাদেশে অর্থাৎ পূর্ববংগে যথন সংগ্রাম শুরু হোল তার আবেগ পর্যন্ত ৪০ ইনচি হেসিয়ানের দাম ছিল ৬২ টাকা। কিল্প আশ্চয়ের বিষয় ৬ মাসের মধ্যে তার দাম হল ১০৯ টাকা এবং তার ফলে গত ১ বছরে তারা ১৬০ কোটি টাকালাভ করেছে। এই কাজ কি তারা দেশের কল্যাণে করেছে? চটকলের বেশারভাগ তিনিস বিদেশের বাজারে বিজি হয় এবং এই যে হঠাৎ দাম বাডাল তাতে তারা দেশের কি ফতি করছে সেটা আপনার: **একবার ভেবে দেখন। বিদেশে তারা যথেচ্ছ দাম নিচ্ছে এবং এই এট মিল এটা সোসিয়েসন** আজকে এই চটকলগুলোকে নীলকুঠিতে পরিণত করেছে। আজকৈ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে স্মাটিফিসিয়াল ফাইবার তৈরী হচ্ছে এবং দেটা দিয়ে থলে তৈরী হয়। এই চটকলের মালিকরা **একটা দাম কথনও ঠিক করেনা, যথন যেখানে যে দাম পাছে** সেই দামে বিক্রি করছে। আমি **এই প্রদক্ষে একটি ছোট্ট ঘটনা বলি।** ফুড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া পলের অড্রার দিল, কিন্দু তারা সেই থলে সাপ্লাই করল না। তথন ইণ্ডিয়া গভর্গনেন্ট প্রাইস এনকোয়ারী কমিটি বসালেন এবং সেই প্রাইস এনকোয়ারী কমিটি সিধান্ত করলেন ১০০ গলের দাম হবে ২০৭ টাকা এবং তারপর আরও ১০ টাকা বেশী দিয়ে ২১৭ টাকা। প্রাইস এনকোয়ারী কমিটি এই দাম ফিক্স করে দিলেন, কিন্তু চটকল কোম্পানী তা সাগ্রাই করল না। তারা ইরেগুলার সাগ্রাই করে এবং এই চটকলগুলির উপর থলে সাপ্লাই কর্বার জন্ম ডি. আই. রুল এট্রাই করতে হয়েছিল ভারত **শরকার এবং** ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে। এই থলে তারা বিদেশে বিক্রি করছে ১৯৫ টাকায়। তারা থোরাই কেয়ার করে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে থলে সাপ্লাই করবার জন্ম। মাননীয

সদস্যগণের অবগতির জন্ম জানাচ্ছি তারা যে সাব-স্টাণ্ডার্ড মাল তৈরী করে সেটা শুনলে জাপনাদের মাথা থারাপ হয়ে বাবে। তারা একবার সোভিয়েই রাশিয়ায় মাল পাঠাল কিছে সেটা সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড বলে যেথান থেকে ফেরং এল এবং এইভাবে তাবা ভারত সরকারের মাথা ঝাকিয়ে দিল বিদেশের কাছে। আমি চটকল ইউনিয়ন কবি কাজেই আমি তাদের স্বকিছ্ লানি। পাঁচ টন মাল আণ্ডার-ওয়েই গোল এবং তথন বেলের মধ্যে ইনজেকসনের নিডল দিয়ে জল ভরে দিয়ে তাকে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। কাজেই এই বিদেশ ঐতিহ্যবাহীদেব ক্ষেত্রে গ্রামরা যদি বাবস্থানা করতে পারি তাহলে তারা এই পাট বাবসাকে স্বংস করবে। তাবা টাকার জন্মরা যদি বাবসানে। হেন কাজ নেই।

5-25-5-35 p.m. ]

আমি আরও কয়েকটি উদাহারণ দিচ্ছি। এরা কি পরিমাণ লাভ কবে আপনাবা ভেবে দেখতে 🜫 পারেন। ৮ লক্ষ টন মাল তারা প্রতি বছরে তৈরি করে। ৮ লক্ষ টন চট এবং থলে মিলিয়ে। তারা production করে। প্রত্যেক টনে তাদের থরচ হয় maximum ২০ শত টাকা, তারা বিক্রি ুবে ৩৬ শৃত টাকায়। এইভাবে যদি তারা লাভ করে, তাহলে আসলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বিদেশের বাজার সম্ভূচিত হয়। তারা বিদেশে সে মাল বেচার জন্ম কতক গুলি দেশ বেছে রেখে দিয়েছে। যেমন আর্জেনটিনা, অষ্ট্রেলিয়া, অফ্রিয়া এব আমেরিকা। তাবা পথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে যায় না। জুল মিল এটাসোসিয়েশন যথন বাজার সন্ধানে যায়, যথন মিশন বেরোয় তথন কোনদিন সোস্থালিই কাণ্টি,গুলোতে যায় না। তারা আমেরিকায় যাবে বাজার সন্ধান করতে, যার পরিণাম আমরা কি দেখি? একমাস আগে আমেরিক। অভার দিয়েছিল carpet packing-এর, প্রশুদিন telegram এসেছে তাবা সেই order cancel করেছে। 🗦 আংজকে সেই carpet packing-এর কাজ বন্ধ হয়ে যাছে। 🕏 তীরা ছাটাই হয়ে বেকার হয়ে যাতেছ। এই যে জাতীয়তা বিরোধী কাজ তারাপরের পর কবে চলেছে, এর বিরুদ্ধে আজিকে বলি স্ক্রিভাবে হস্তক্ষেপ না করি ভাহলে নিশ্চয়ই চটকলের ভবিয়াং অন্নকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে এটা বলতে পারি এই যে ২৩টি পবিবার যার। আজকে চটকলকে contral করছে — বিডলা, বাজোরিয়া, কানে ছিলা, গোমেক, মেহেতা এবং বার্ড এই যে ১৩টি house, এই ১৩টি house-এর প্রতি আমাদের কোন মোহ থাক। প্রয়োগন নেই। আগকে আমর। সমস্ত মান্তবের কাছে এই কথা বলছি শুরু আমর। নই, সমত প্র একস্থে এই কথা বলেছেন যে mon poly-কে আমরা ধর্ব করবো, তা যদি ধর কবে কলি কাজলে এই যে তেটি পরিবার তারা শুধু চট নয়, তার। আরও বিভিন্ন শিল্পের মালিক এবং এর: হচ্ছে বাংলাদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবার। স্তরাং এই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের খং করে দট চটকলগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ করতে পারি তাহলে একদিকে আমন্ত্র: চটকলে অন্তরও বেশী শ্রমিক মিয়োগ করতে পারবো, আরও বেশী ভাল মাল তৈরী করতে পাববো এবং াতীয় হ'বে আবহু অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পায়বো। চটই হচ্ছে একসত্ত্র শিল্প ব.৫৬ maximum foreign exchange earn করা যায়। আফুমানিক ২৯৬ কোটি, ক্ষেক লক টকো তারা গত বছরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু সকলে জানেন ,য সেই চটকল কোম্পানী এখনও under invoicing করেন। অর্থাৎ কম্দামে invoico করেন এবং বেশী মাল বেচেন এবং সেহ টাকা বিদেশের Bank-এ জমা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন এই under invoicing করার জন্ম বার্ড কোম্পানীকে ১ কোটি ¢ লক্ষ টাক। ছার্মানা দিতে স্য়েছিল এবং প্রত্যেকটি চটকল কোম্পানী এখনও under invoicing করে চলেছে এবং ধবা সামাদেব পক্ষে সস্বাধ্য

The state of the s

কারণ কোন মালের কত দাম, তার কি fabric, তার কি টানা পোড়েন, কি তার ওজন, customs. এ যারা বদে আছেন, যারা বিদেশে মাল পাঠান, তাঁরা কেউ বোঝেন না। স্থতরাং একটা মালের যেথানে ২০শ' টাকা হওয়া উচিত, দেখানে যদি তারা ২১শ টাকা দাম লেথেন, তাহলে ধরার কোন machinery আমাদের সরকারের নেই। তাই এইভাবে আমরা অনেক foreign exchange loss করছি। তাই এই চটকলকে রাষ্ট্রিয়করণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আরও অনেকগুলি foreign exchange earn করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলতে চাই। গত বছর যথন বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হলো তথন বাংলাদেশ থেকে ২০া২৫।৩০ টাকা দরে পাট এরা কিনেছে, নন-ফাইবার জুট কিনে এবং যে পাট এখানে অস্তত্যপক্ষে ২৪ কোটি টাকা দাম লাগতো সেই পাট তারা ১৩ কোটি টাকায় কিনেছে, কিন্ধু সেই যে সন্তা দরে পাট কিনলো, তার কোন reflection আমরা চটের দামের ওপর দেখিনি, পাটের দাম যা ছিল তার চেয়ে বেড়েছে কমেনি। স্থতরাং এই যে ২২ কোটি টাকা বারা যে সন্তা দরে পাট কিনলো, এই ১২ কোটি টাকা কোথায় গেল ? এই ১২ কোটি টাকা black money এই চটকল মালিকেরা করলো, সন্তায় যদি মাল কেনা যায় তার reflection নিশ্চয়ই যে মাল বিক্রিকরে, উৎপাদিত মালের উপর তার একটা reflection পড়বে কিন্ধু কোন reflection নেই।

সেইজক্স আমি গোড়ায় বলেছি এই যে যুখুর বাসা তারা করে রেখেছে, সেই যুখুর বাসা তাদের ভাঙতে হবে। এই যুখুর বাসা ভাঙ্গার জক্স আগামী পরও সোমবার সারা বাংলাদেশে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক সংগ্রাম করতে চলেছে, হরতাল করতে চলেছে। আজ সমন্ত কেন্দ্রীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠান INTUC, AITUC,... হিন্দু মজত্ব সভা, CITUপ্রভৃতি এই হরতাল আহ্বান করেছেন। ওদের অক্সতম দাবী চটকল রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের রাষ্ট্রীয়করণের অক্সতম দাবী নিয়ে সমন্ত দলমত নির্বিশেষে তাঁরা সংগ্রামে নেমেছেন। আমি বিশ্বাস করি এই বিধান সভার সমন্ত মানুষ্য, সমন্ত সদস্য একমত হয়ে চটকল রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে চা বাগান সম্পর্কে। কিছুদিন আগে সরকার এই সম্পর্কে একটি enquiry কমিটি বসিয়েছিলেন। আট লক্ষ চা বাগান হচ্ছে। বাংলা সরকার 'কাদের নওয়াজ' কমিটি বসিয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন একর পিছু 1.1 worker থাকা চাই। ৮ লক্ষ একর চা বাগান থাকা সত্ত্বেও সেথানে মাত্র ৬ লক্ষ চা শ্রমিক আছে। অথাৎ ২লক্ষ চা শ্রমিক তারা কাজে লাগিয়েছে। চা বাগান রাষ্ট্রীয়করণ করে আরো হ'লক্ষ চা শ্রমিক কাজে লাগান যেতে পারে। তাহলে পরে বেকার সমস্তার অনেকথানি সমাধান হয়ে যেতে পারে। এই চা বাগানের মালিকের অদ্ধে ক বিদেশী পুঁজি এবং তার অদ্ধে ক স্বদেশী পুঁজি, এরা গাঁটছাড়া বেঁধে একই কাজ করে চলেছে। যে কাজ করতে বেল্টিংকের আমলে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর জনসনকে পাঠিয়ে যে enquiry কমিটি বসাল প্রায় ৮০ বছর আগে, সেই জনসন সাহেব তারই অঞ্চলের থোঁজ পেয়ে চা বাগানের চাষ করলো। মুনাফাগুটবার সেই এতিহ্য আজও বয়ে চলেছে। চা বাগান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলে যাচেছে।

তারপর কথা হচ্ছে উৎপাদন থরচের চারগুণ বেণী দামে বাজারে চা বিক্রি করে তারা। থিদিপুর ডকে এসে চায়ের পেটি নীলাম হয়। হাইয়ের বিডার সেই নীলামে চা কেনে। তারপর তারাই বাজারে বিক্রেয় করে, চা বাগান থেকে directly কোন চা বিক্রী হয় না। Consumer, ব্যবসাদার, মিড্লমান, নীলামদারদের কাছ একে চা কিনে ব্যবসা করে। এই ফাটকাবাজী সিত্তেম ভেগে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তা না হলে চা বাগানের মালিকদের সায়েরতা করা যাবে না। মালিকর। চা বাগানে নিমম শোষণ চালাছে। তা এথানে আমরা বন্ধ করতে

পারিনি। যে কথা আমরা ছ-মাস আগে সাধারণ মাহুষের সামনে সোচ্চারে বলে এসেছি আমরা গরিবী ইটাবো,এই গরিবী ইটাও কথা আমি মনে করি না ঐ combination of a famous triotwo leaves and a bud এর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। এই যে combination of a famous trio ইংরেজীতে বলে two leaves and a bud অনেক বড় বড় কথা বলে দিলাম। আমি বিশ্বাস করি নিব্রচনের আগে যে কথা জনসাধারণকে বলেছি গরিবী ইটাও গরিবী আমরা ইটাবো। আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি গরিবী ইটানোর। এই কথা যদি আমানের কার্যে রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে নিশ্চরই এই একচেটিয়া ঘুবুর বাসা যা আছে— তা ভাগতে হবে। এবং ভেগে তার মধ্যে অনেক বেনী লোক নিয়োগ করবার স্থ্যোগ পাব, দেশকে বীচাবার স্থ্যোগ পাব। গরিবী ইটাও, দেশকে বাচাও।

# [ 5-35—5-45 p.m ]

এই চটকল কেম্পানী, চা বাগানগুলি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেগুন যে কোথায় নিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের আজকে সমস্ত কিছু আটি ফিশিয়াল ফাইবারে হচ্ছে: আজকে নাইলনের ব্যাগ তৈরী হচ্ছে, কাপড়ের ব্যাগ তৈরী হচ্ছে। চাল চিনি কাপড়ের ব্যাগ আসছে এবং যার ফলে কালোযাজারী ফাটকাবাজী করছে পাটের দাম নিয়ে। বেনটিংক সাহেবের সময় থেকে চা শিল্পে ভারতবর্ষের প্রাধান্ত, তার আগে ছিল চীনের হাতে এ ইই-ইগ্রিয়া কোম্পানীর সময় থেকে। কিন্তু আমরা যদি এই চা বাগানগুলিকে এই ভাবে চলতে দিই তাইলে সেই চা বাগানগুলি বা চা শিল্প চলে যাবে চায়না বা ও চায়না-টিবেট অঞ্চলের দিকে। তাই আমি বলচি এই প্রতাবকে সমর্থন করে যে কথা আমরা বাইরে বলেছি সেই কাজের কথা, সেই কাজ করু করতে হবে এই কথা আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে বলে শেষ করি।

শ্রীজয়নাল আবেদ্ধীন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বন্ধ শ্রীসত্য গোষাল যে প্রস্তাব এথানে উত্থাপন করেছেন তার জন্ম আমি বিনয়ের সাথে তার কাছে নিবেদন করতে চাই যে অস্থির वाश्लात পत्र आकारक आमारतत्र उभात त्य नासिय भएछरह तमरे नासिरयत निरंक यनि नृष्टि ना निरं, তাহলে আজিকে যে সমস্থা, মূলত দারিডের সমস্থা মূলত বেকার সমস্থার আমরা সমাধান করতে পারব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে অভার পেপার আপনি বেটা দিয়েছেন দেটার এই নম্বর রিজ্লুশনে, মাননীয় সদস্য প্রঞ্জয় প্রামাণিক যেট। দিয়েছেন তাতেই পরিকার বলা হয়েছে। আমার মনে হয় যে আমাদের লক্ষ্য যথন সমাজতন্ত্র এবং আমরা যথন মনে করি যে গণতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক শক্ষ্যে পৌছান সম্ভব, তথন আজকে সমাজে যেসমন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং যন্ত্র রয়েছে সেইগুলির স্মৃষ্ঠ ব্যবস্থা করে সমাজতম্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি মাননীয় সত্য গোষাল এবং মাননীয় বিশ্বনাথ মুখাজাঁকে বিনয়ের সঙ্গে অন্তরোধ করতে চাই যে মাননীয় সিদ্ধার্থ শক্ষর রায় ১ মাস ১৫ দিন ১৬ দিন আসনে আছেন কিন্তু কেরালায় মাননীয় অচ্যুত মেনন এর নেতৃতে '৭০ সাল থেকে, অকটোবৰ ১৯৭০ সাল থেকে ওরা আসনে আছেন। যে সমস্ত বিষয়গুলি এথানে প্রস্তাবে রাখা হয়েছে সেগুলি কেন কেরালার অচ্যত মনন এর নেচুহে স্থানে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি, এইটা আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাদের সি, পি, আই-এর বন্ধদের কাছে রাথছি। প্রতরাং একের পর এক করে যেসমস্ত উৎপাদন যন্ত্রগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার স্থপারিশ এথানে করা হয়েছে এবং আমরা যদি খুব বেশা করে তা নিতে চাই তাহলে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে একদিকে সমাজ এবং অক্সদিকে প্রশাসন আছকে এরজন্ত সম্পূর্ণ উপযোগী কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশুয়, আপুনি জানেন কালকের আগের দিন এই হাউদে স্বকারী ব্যবস্থানায় যে শিল্প

উজোগগুলি আছে তার একটা ফিবিলি দিয়েছিলাম আপনার কাছে। এখানে মাননীয় সদস্যর সবাই দেখেছেন যে ৭৬ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে ১৫ কোটি টাক। লোকসান দিয়েছি। কেন এই লোকসান ২০০৯ প্ৰবৰ্তী বছৰে কংগ্ৰেস কিন্তু ক্ষমতায় ছিল ন। তবও লোকসান হয়েছে। এই অবস্তাতে স্থকারী বিরাট উল্লোগগুলিতে আমরা লোকসান বন্ধ করতে পারি না। তা বন্ করবার আমর। চেই। কর্ছি। সমাজত্র যদি লক্ষাহয় তাহলে মলত উৎপাদনের সমস্থ্য সরকার এবং সমাজের নিয়ন্ত্রণ আসা দরকার। এবং সমাজ এবং সরকার এক সঙ্গে উত্তোগী হয়ে যদি লোকসান বন্ধ করতে না পারে, এইগুলির যদি স্থবাবন্তা স্থানিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে আমর যে সমাজতামের লক্ষ্যে পৌচাবার কথা দিয়েছি। তাতে মাত্রয়ের মনে একটা অবিশ্বাস আসবে এবং সমাজে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে তারা একটা অপপ্রচার করবার মন্ত হাতিয়ার পাবে। এই যে এট পবিবহণ বাবস্থা যথম আমাদের মালিকানায় ছিল তথন আমাদের লোকদান হয় নি আব সরকার পরিবহণ বাবস্থার দায়িত্ব নিল তাতে ৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আছে। সমাজনুমের পথে গণ্ডুমের প্রতি মাজুষের আছে সেই আছে। নই হয়ে যাবে। বুরুপান বিপ্লব করে নয়, মারধোর করেও নয়, বোমা গুলি ফাটিয়ে, গুখ্যদ্ধ করে সমাক্তান্তে পৌছানো যাচেছ না। তাই লক্ষ্য হয় তাহলে দেশের সাধারণ মাঞ্যের অবিশ্বাস আসবে ্য ওঁরা যা করেন সেই পথে সমাজতত্ত্বে এগানে। যাবে ন।। আজকে মল সমস্যা দারিত এই দারিত বণ্টন করে মাত্রকে স্থা কবা যায় না। সম্পদ সৃষ্টি করে দরিন্তের অবস্থার উন্নতি করলে মাতুষের মনে আশা ভরসা সঞ্চাব করা যেতে পারে। সেইজন্ম আমি অন্তরোধ করবে। আমাদের বন্ধ দের যে আমাদের যে ২নং রিজলিউদন সরকার পক্ষ থেকে আছে তাতে মোটামুটিভাবে আমাদের মূল নীতির সঙ্গে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কারও দ্বিমত ব। বিভেদ নেই বা কোন বিরোধ নাই। কথাটি হচ্ছে আমর। কোন সময়ে কি দায়িত গ্রহণ করতে পারবো, কতথানি নিয়ন্ত্রণ করতে, পারবো ঠিক ততথানিই দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ—অবশ্ স নিয়ে মতভেদ আছে এবং সেইজন্ত অন্তরোধ করবো মামাদের ও'পক্ষের বন্ধানের যে আমর। সবাই যদি মনোযোগ দিই এবং অত্যন্ত তৎপর হই তাহলে এই তুই নম্বর রিজলিউসন-এ কয়লাখনি সম্বন্ধে যা বলা আছে এটা সম্ভবপর এবং আমাদের ্দেট লি গভর্মেন্টকে এ বিষয়ে অন্তরেল করাও সম্ভব। কিন্তু এক সলে আজকে যদি টি, ছুট এভার থিং, উনি কাক কথাটা বাদ দিয়েছেন, মাইন্স কথাটা বাদ দেন নি সব গ্রহণ করি তাহলে কিছুই হবে না। সেইজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আন্ম মনে করি য় স্বকার এক সপে এতগুলি দায়িত্ব নেবার কথা যদি আজকে ঘোষণা করেন তাহলে দেশের মান্ত্যের মনে ভর্স। হবে, তার। বিশ্বাস করতে স্থক করবে যে আজকে সরকার এই বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন যে এইগুলি নিষ্মণ করার ভক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অফুরোধ করা হয়েছে এবা তাহলে মাজুধ আশায় থাকবে যে কথন কোনটা নেওয়া হবে। কিন্তু এথনই সরকার হাতে নিতে পারে যাতে উন্নতি হওয়া দরকার, যাতে স্থবন্টন, হওয়া দরকার। এবং যাতে এডমিনিষ্টেটিভ, স্পবিধা করার। দরকার তা সভব নয়। মাননীয় অধাক্ষ মহাশ্য়, আপনি জানেন যে এই মাসের আট তারিখ থেকে সমস্ত চট কলগুলিতে ভূমকি দেওয়া হয়েছে যে শ্রমিকরা তাদের ভাষ্য পাওনা না পেলে, ২৬৫ টাকা করে না পেলে আগে ওটা ৩৬৫ টাকা বলেছিলেন এখন আবার ২৬৫ টাকা করা হয়েছে—তা না পেলে তার। ধর্মঘট করবে। আমাদের প্রমমন্ত্রী এ নিয়ে নিগোসিয়েট করছে—দিল্লীতে বৈঠক হয়েছে ্রথন কলকাতায় বৈঠক হচ্ছে। আজকে যদি আমরা একথা বলি যে জুটমিলগুলি আমরা নিয়ে নেবো তা সম্ভব নয়। জুটমিলের মালিকদের কাছ থেকে এথনই আমরা নিয়ে নিতে পারছি ন!। কিন্তু জ্রটমিলগুলির উপর যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা শ্রামিকদের স্বার্থেই নেওয়া দরকার, কারণ

গ্রানাদের সরকার আমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্ম দুচ প্রতিজ্ঞ। অমিকদের যে ক্সাযা পাওন। তা তারা পাক তাতে আমরা তাদের সাহায্য করব। কিন্তু তারা তা করছে না। তারা ুন্ভাসটাতে একটা ডেড লক তৈরী করে সরক।রের উপর ফারদার লায়েবিলিটিছ সৃষ্টি করছে। কিন্ত এ অবস্থা কথনই সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি কোল মাইনিং যেটা আগে নেওয়া হয়েছে দেই বাৰস্থাকে স্কুট পৰ্যায়ে নিয়ে আদা দম্ভব। প্ৰত্যাং আদি এৰ উদেশোৰ বিৰোধিতা করছি না, এর কোন কিছুর বিরোধিতা নয়, বিরোধিতা শু প্রোগ্রাম কবে নেওয়ার কথন কোনটায় হতে দিয়ে কোনটা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। আজকে ক্ষিপ্রতান সংগ্রেচা হন্ডাষ্ট্রকৈ যদি ানয়ে নিই তাহলে কি হবে ! আপনারা জানেন চা ও পাটে, জট এবং টি ইনডাষ্ট্রতে আমাদের ্রপেট বৈদেশিক মদ্র আদে। এই ইনডাষ্ট্রি কর্তৃপক্ষের সংধ্ আজকে বসতে হয়। আমরা নিশ্চমট লোক দেখানো কোন কথা বলতে এইখানে আসিনি। আমৰা বিধাস কৰি ঠিক ষ্টুকু আমরা করতে পারব ঠিক তত্টকু প্রতিশ্রতি জনসংধারণের কাছে দ্ব, এর বেশা প্রতিশ্রতি ্দ'ওয়া আমাদের উচিৎ হবে না। আমরা মনে করি না মাত্যকে হিলা মধ্য যাকরতে পারব নঃ অতিরঞ্জিত কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নোহনুক করে একে তাদের বিক্ষেত্র করতে চাই না এবং প্রদেশ কংগ্রেমণ্ড ত। করতে চায় নি। মাননীয় গুধাক মতে যে, এখানে য় ভাইটাল ইংগ্রেজিলির কণা হয়েছে। এই ভাইটাল ইণ্ড্রিগেলিকে একং স্থে স্বকাবেৰ পক্ষে এইণ করা সম্ভব নয়। এই দায়িত সুৱকারেব উপর ,ছড়ে দ্বার ক্থা। এতে ওদের ভংপরতার কোন প্রয়োজন ছিল না। মাননায় অধাক মহাশ্য, জ্বাপান দেখেছেন ভান্য দক্ষি সর্কাবের বিবৃত্তিতে প**রি**ফার বলা আছে।

5-45--5-55 p m. J

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ স্থাব, অন এ প্রেণ্ড অব প্রিভিলের প্রাব্ধ ইনি বল্ডেন আমাদের কিছু আনার প্রয়োজন ছিল না। ভাইলে কি গ্রুত এম, এল, এর ক্রান ব্রুত কর ?

**এজিয়নাল আবেদিন**ঃ রাইট অংছে। আমবা তেন্স বাইট এথাকার করি না। কিঙ্ক ্কন ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা ্তা প্রতান্ত্রিক মোচার পাটনার এবং আমরা তো একং দলে প্রতিশতি দিয়েছি কিন্তু প্রতিশতি আমরা যত্ত্বি কংগ্রুবণ করতে পংবর তত্ত্বিত আমাদের তংপর হুওয়া উচিহ। আজকে যা আমব। করতে পাবন না, যা স্থ্যপ্র নয় একট স্থে করা, সে আশা আমরা দিতে চাই না। রাইট আছে, কিন্ত এটুকু আমিৰ বলাৰ আছে সে you happen to be a partner of the Progressive Democratic Albance জ্পুনাঞ্চিত্ৰ আভিত্ৰ আলি উচি২ ছিল যে আমাদেব এটুকু এগুনি কবা সন্তবপর হবে না সরক,ব পঞ্চ থকে। আভকে ছুচ ইণ্ডাষ্ট্র ট্রাইক থেট করেছে। এর পরে যদি ম।লিকগুলি এই রকণ দ্বত ৮৪ করে যায় তাহলে আপনার। তাশনালাইজ করবেন না ? ন্যাশনালাইজ করবেন কেঞায় সরকাব, কিন্তু তাদের ুস সময় দিতে হবে । জুট সংকট আমর: এখন কাটিয়ে উঠতে পঃরি নি । জুট নিল এখত বন্ধ হতে পার। সম্প্রতি কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, এই তাদের রিজলিউস ন। ২০ গওাই আহকে এং অবহার আছে, আলটিমেটলি হয়ত একটা কিছু হবে। আমরা ছুচ হ্রাঞ্চিন্ন না, এই বণা বলিনা। কিছু কথন নেব, এখনই এই রকম কিছু বলে আমরা আশার কৃষ্ক সৃষ্টি করতে চাই নাযে এখনই সরকার এও লির উপর হাত দিছেন। এই হওটি ওলির বিনিয়োগে এথেঁ যোপ আছে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পাইবে ৮৪য়ায সরকারের মধ্যে করণীয় কর্তব্য আছে। স্থতরাং সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমাদের বৃদ্দের অন্তরোধ করবো পরবর্তী আমাদের যে বিজ্ঞানিত্বন আছে সেই বিজ্ঞানিত্বন উরা সবাই গ্রহণ করবেন এবং হাউসের সমস্ত মাননীয় সদস্তরা গ্রহণ করবেন। আজকে জুট ইণ্ডাষ্ট্র নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সেই আলোচনার হয়ত প্রয়েজন হবে। অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রর শ্রমিকদেব সেখানে একটু শক্ষিত করে দিতে পারে বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি কথা বলতে চাই যে এথানে আমাদের মাননীয় শিল্প-বাণিড্য মিন্তা বোষণা করেছেন যে সময়ের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৭৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয় সেই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোন নূল্যন বিনিয়োগ হয়নি, শিল্প সম্প্রারণের জন্য কোন অর্থ বিনিয়োগ হয়নি। আজকে সরকারের ১০০ কোটি টাকার মূল্যন নিয়োগের প্রস্তাব আছে শিল্পোতাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্পপতিরা এখানে লাইসেন্স পেলেই যে কারথানা করবেন এই রকম কোন গ্যারণ্টি নেই। আজকে আমাদের এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান একমাত্র সরকারী উল্ভোগে নিবারণ করা যাবে না, মোটায়টি বেসরকারী উল্ভোগগুলিকেও আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু এই আবহাওয়া এথানে স্পন্ত হওয়া উচিত নয় যে সমস্ত কিছুই সরকার নিয়ে নেবে। সমাজতন্ধ মানে সমস্ত কিছু এথানে নিয়ে নেওয়া নয়। আমরা মনে করি দেশের মান্তবের স্বার্থে যেট্রুকু দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে সেই ব্যবহাগুলিই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আমা উচিৎ। এথানে ভয়াবহ দারিন্ত্র ও বেকারী রয়েছে, তাই এখানে বেসরকারী মূল্যন বিনিয়োগের জন্ত আমাদের উল্ভোগ দেওয়া উচিৎ।

আজকে সেই বেসরকারী মলধন যদি বিনিয়োগ নাহয় আমর৷ স্বকারী উল্লেখ্যে ক্ষুদ্র শিল্প বা কটির শিল্প বলি, বুহুৎ শিল্প বা মাঝারি শিল্পই বলি এই শিল্পের মাধামে সমন্ত বেকার সমস্যাব সমাধান করা যাবে না। যারা কলন পেয়ে তাদের নিয়োগ করেই এই ভয়াবং বেকাব সমস্তার সমাধান করা যাবে না। ৩ধু এই রাজ্য নয় অক্তান্ত রাজ্য থেকেও তাদের আহ্বান করতে হবে যাদের অর্থ আছে, তারা যেন এথানে কলকারথানা বা শিল্প গড়ে তুলে, এথানে কর্মসংস্থান रुष्टि करतन । रमहेजना आमता गरन कति गण लार्कात मः एवं आमोरानत रकोन विरतीस रनहे। পশ্চিমবংগের বর্তমান অবস্থায় আজকে সতা ঘোষাল মহাশয়ের যে রিজলিউসান এই বিজলিউসান আনার প্রয়োজন মনে করি না। তার পরিবর্তে ২নং যে বিজলিউসান এর পরে আছে সেই বিজ্ঞানিউদান বিধান সভায় সর্বসন্মতভাবে গ্রহণ করে একটা সেকটর—সেই সেকটারটা যদি দায়িত গ্রহণ করতে পারে, এর পরবর্তাকালে তার পরিচালনা, তার নিয়ন্ত্রণ, তাতে কর্ম-সংস্থানের উত্যোগ, শ্রমিকদের কল্যাণ, সমস্ত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পরবত্তিকালে ইনডাসটি বা উৎপাদনের জন্ম যন্ত্রগুলিতে সরকারের হস্ত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এই প্রসংগে আমি আবার আমার বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দেব যে কেরলে অচ্যুত মেননের সরকারও এ ব্যবস্থ করতে পারেনি। এই ব্যবস্থা কেরল যদি করে নিতে পারতো তাহলে আমাদের সিদ্ধার্থবাবুর উপর অধিকত্তর দায়িত্ব পড়তো যে ওঝানে সম্ভব হয়েছে, এখানে কেন সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্ত সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবংগের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার বন্ধদের অন্থরোধ করবো যে ২নং রিজ্লিউসান তারা গ্রহণ করুন, এক নম্বর রিজ্লিউসানের জন্ম আর চাপ সৃষ্টি করবেন না। স্থার, অন্তরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসভ্য ঘোষাল: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি ভেবেছিলাম, যে প্রস্তাব আমি মুভ

করিছি তার রাইট অব রিপ্লাই-এ কিছু বলার দরকার হবে না, সকলেই এটা গ্রহণ করে নেবেন।

কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় আমি একটু আশ্চর্যা

হয়েছি, বিশেষ করে তাঁর যুক্তিগুলি আমাকে আশ্চর্যা করেছে। কারণ, ডাঃ আবেদিন

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নোচ'বি মন্ত্রী এবং আমার শ্রদ্ধান্ত । এথানে একজন যিনি আমার শ্রদ্ধান্ত মন তাঁর যুক্তিগুলি একটু পড়ে দিছি । তিনি হলেন ইউজিন ব্লাক্ষ বিশ্ব বাাক্ষের সভাপতি । তিনি বলেছেন …People must accept private-enterprise not as a necessary evil but as an affirmative good. ডাঃ জয়নাল আবেদিনের বক্তব্য শুনতে শুনতে আমার প্রায় তাই মনে হছিল যে উনিও বোধ হয় বলছেন একসেপ্ট করতে এজ এ নেসোবী গুড এই প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজকে । কাজেই এই যুক্তি তাঁর কাছে শুনবে। আশা কবিনি এবং এটাতে খুব বিশ্বিত হয়ে আমাকে এই প্রথাবটা আবার প্লেষ করতে হল, ভেবেছিলাম কবতে হবে ন । সার, এই প্রসংগে একটা কথা বলে নিছি । আমাদের নেতা বিশ্বনাথ মুখাছি যে সংশোধনী এনেছেন তা আমি গ্রহণ করে নিছি এই কারণে যে ওঁর সংগে একটা কথা হয়েছিল হয়ত এই সংশোধনী দিলে এটা সর্ব বাদীসমতরূপে গুহীত হতে পারবে। যে কোন কারণেই হোক সকথা রক্ষিত হয়নি । স্তত্রাং আমিও পারতাম গ্রহণ না করে মল প্রথাবটা রাণ্ডে। তথাপি যেহতু আমাদের নেতা সংশোধনী দিয়েছেন এবং ওঁর কথা রথেছেন সইতেওু সেই কথার মর্যাদা বক্ষা করার জন্ম যদিও অন্থা দিক থেকে কথাটা রক্ষিত হয়নি, শুণু এইদিক থেকে কথাটা রক্ষিত হোক, সেইজন্ম আমি ওঁর সংশোধনী মেনে নিলাম।

ডাঃ জয়নাল আবেদিন : এরকম ্কান কথা হয়নি। উনি বলেছিলেন আমরা এই প্রক্ত আনতে পারি, আমরা একদেপ্ট করবো এরকম কোন কমিটমেণ্ট ছিল না। আশা করি নিছেদের সংশোধন করে নেবেন। It is not fair.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্কীঃ উনি ছিলেন ওর সামনে ওরাড ফর ওরাড আমাকে যা .চঞ্জ করতে বলা হয়েছিল আমি ঠিক সেইভাবে কবে লিখেছি। এখন হয়ত একসেপ্টবল না ১তে গারে, ওর মত তখনও ছিল না, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওরাড ফর ওবাড আমাকে যা বলেছিলেন আমি তাই করেছিলাম। এখন একসেপ্ট করতে পারছেন না গাটস ডিফারেণ্ট।

ডাঃ জ্বয়নাল আবেদিন: তথন আমাদেব মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন একথা যে আপনারা করতে পারেন কিন্তু কোন কমিটমেণ্ট নয় যে এটা আমরা গ্রহণ করবো।

[ 5-5**5—6-05** p. m. ]

শ্রীসভ্য ঘোষাল: কিন্তু আমার মনে হয় এইবকম একটা আন্দারস্ট্রাণ্ডিং ছেল। যদি না হয়ে থাকে নয়,সেটা আমি বলব না, কিন্তু কথা হছে আমি আমার নতাব যে প্রামেণ্ডমেণ্ট সেটা মেনে নিছি; তা বাদে যে যুক্তিগুলির কথা বলা হযেছে সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলে নিই। দিতীয়ত উনি বেকার সমস্যার কথা বললেন। এটা তো পুরানো যুক্তি, সত ২৫ বছর ধরে শুনে আসছি। ক্যাপিটালিজম ডেভেলপ করে বেকার সমস্যা সমাধান কর এটা প্রীক্ষিত পথ । ভারতবর্ষে ২৫ বছর ধরে পরীক্ষিত হয়ে গেছে যে ধনতান্ত্রিক পথে সমস্যা সমাধান হয় না। কারণ, বেকার হল ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিরই স্পষ্টি, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি নিছে নিছে বিকার সমস্যা সমাধান হয় না। কারণ, বেকার হল ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিরই স্পষ্টি, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি নিছে নিছে নক্র সংস্ট করে। সে যেমন একদিকে উৎপাদন বাড়ায় নতুন নতুন বেকার স্পষ্ট করে। সে যেমন একদিকে উৎপাদন বাড়ায় নতুন নতুন বেকার স্পষ্ট করে, নতুন নতুন সংকট তৈরী করে, এটা তাব পরিণাম নিয়তি, এটা তার ইতিহাস। এজন্ত ধনতান্ত্রের গভ একে সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরো পুঁজি এবং ক্যাপিটালিজমকে বাড়িয়ে তার বিকাশ করে করে বেকার সমস্যা সমাধান হয় এই বৃক্তিন। চিক গ্রহণবাগ্য বলে আমার মনে হয় না বিশেষ করে আমাদের গণতান্ত্রিক মোচার অন্তর্তন নেতা ডঃ গ্রমাল আবেদিনের কঠে এইরকম যুক্তি আশা করিনি। ত্রীয়তঃ, সমার মনে হয়েছে যে যুক্তিগুলি

দিয়ে উনি-বল্লেন যে এইভাবে জাতীয়করণ করা যায় না. তাহলে কয়লা করা যাচ্ছে কেন্ চতুর্থতঃ, উনি যেটা বলেছেন দেটা আরো আশ্চর্যজনক, উনি রক্ত, হিংসা এইসব কথা বললে। রক্ত এবং হিংসা সম্পর্কে আনাদের সকলেরই আপত্তি আছে সেটা উনি জানেন এবং না জানাত কোন কারণ নেই। রক্ত হিংসা থানিকটা চেলে দিলেই কিছটা কাজ হবে বলে আমরা মনে ক্রিনা। শ্রৎচন্দ্রেমত রোমান্টিক আদর্শে বিশ্বাসী নই যে মহামানবের মুক্তি সায়রে মাচ্যাত রক্তধারা তরক ওলে এয়ে আসতে আমাদের স্বপ্ন-এইরকম ধরণের রোমান্টিসিজমে আমুর বিশ্বাসী নই। কাজেই রক্ত কথাটা এল কোথা থেকে? আমরা তে। আইন করার কং বলেছিলাম। আমরা তো বলিনি যে রক্তপাত করে করতে হবে, সশস্ত্র বিপ্লব করে করতে হবে। সশস্ত্র বিপ্রবের প্রতি এতটুকু নোহ অন্তত আমার নেই এবং সশস্ত্র বিপ্লব না করলে কিছু করা যাতে না যদি মনে করতাম তাহলে এখনই আমর। এহসব কাজ করতাম। তাছাড়া আমরা কি বলেট্ট, আমরা কি এই বিধানসভাতে বসতে বলেছি ' আমরা জানি এতে আমাদের পাওয়ার, বেন্ধ্ নেই, আমরা বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। তারপর ডাঃ আবেদিন বললেন এখন এইরক অ**ন্থির অবস্থায় পড়লে** অস্তিরতা ভীষণ বেড়ে যাবে। আমরা তো এগন বসতে বলিনি, আমুহ বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার যথন প্রযোজন মনে করবেন। এটা নিয়ারলি একটা স্লপাবিশ এই বিধানসভা থেকে আমরা একটা প্রস্থাব পাশ কর্বছি যে আমরা যে প্রতিষ্ঠতি দিয়েছিল। ভাশনালাইজেদান করব বলে উই স্ট্যাণ্ড বাই ছাটে এবং কেল্রায় সরকার সেই করবেন। তারপর উনি বললেন কেরলে অচ্যত মেনন করেন নি, এছ ইফ আমরা দাবি করছি **কেরলে অচাত মেনন করেননি সিদ্ধার্থবাবকে ১০ দিনের মধ্যে করতে হবে, তা বলিনি।** সিদ্ধার্থবার করবেন ন।। কিন্তু কেরলে অচাত মেনন উপ্টে। করেছিলেন, কেরলে অচাত মেনন চঃ বাগিচাকে স্থাশনালাইজ করে প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কেলেব সিদ্ধান্তের জন্য, সেটা অপেক্ষ: করে রয়েছে। স্বতরাং কেরলের শক্তি এখানে স্নাদে কি করে ৮ ু-তারা তো করেছেন। করে কেন্দ্রের কাছ থেকে মঞ্জ বী পাবার জন্ম পাচিয়েছেন। স্বতরাং কেরলের যাক্ত এথানে আসে না। স্তত্ত্বাং এই জাতীয় দক্তি দিয়ে ডাঃ আবেদিন এই প্রস্তাবের বিরোধিত। করায় আমি ছঃথিত। আমি তাঁর গ্রিভুবেশী থওন করতে চাই না। উনি যেমন আমাদের অন্তরোধ করেছেন আমি আবার ওঁকে অন্তরোধ করছি য এই বিধানসভা থেকে এই প্রথাব গ্রহণ করা হোক। একথা বলা হোক ্য ভারতব্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এই বিদেশী পুঁচি এবং একচেটিয়া পুঁজি আমাদের বেধে রেখেছে যেমনভাবে এককালে প্রোমেথিয়াসকে শুদ্ধলি: করে রাখা হয়েছিল দেবলোক থেকে আগুন চরি করে নিয়ে এসে মানব কল্যাণে নিয়েছিত করবে বলে, তারপর তাকে শক্নী গ্রিনী দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনিভাবে একচেটিয় পুঁজির শক্নী গৃধিনীরা ভারতবর্ধকে গ্রাস করতে চলেছে। কাজেই আর একবার আম্মন আমর। বিধান সভায় এই প্রস্তাব পাশ করি, লেট প্রোমেথিয়াস বি আবাউণ্ড, শংখল মক্ত ভারতবর্ষের 🗸 অগ্রগতিকে যে ব্যাহত করে রেথেছে সেই অক্টোপাশকে ছিন্ন করে ফেলি। লেট আস বি ট্র 🗟 আওয়ার প্রেজ—জনতার কাছে যে প্রতিশ্রতি আমেরা দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রতি বিধান সভাব গাশ করে আনরা রক্ষা করি এবং ্রুই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য আম্বন আমরা এক হয়ে দাড়াই। আমরা একথা বলাছ নায়ে আজকেই এই প্রস্তাব পাশ করতে হবে, আমর একথা বলচি না যে আজকে পাশ করে কার্যকরী করতে হবে। এই প্রস্তাব এথানে গ্রহণ কবং হোক এবং কেন্দ্রের কাছে স্থপারিশ আকারে পাঠান হোক এবং তারপর সেটা তাঁরা কার্যকর্মী করুন। রক্তপাতের কথা নয়, এই প্রস্তাব পাশ করতে না পারার মানে হচ্ছে আমরা যে প্রতিশ্রুতি



দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করা। সেজন্ম বিধান সভার কাছে বিশেষ করে ডা: আবেদিনের কাছে আমি আবার অনুরোধ করছি আমরা সামিলিতভাবে বে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম আমুন তার মুর্যাদা আমরা রক্ষা করি এবং বিশ্বনাথদা যে সংশোধনী প্রভাব এনেছেন সেই সংশোধনীসহ প্রাজ এামেগুডেড এই প্রস্তাব এথানে গ্রহণ করা হোক। এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্রব্য শেষ করছি।

The motion of Shri Biswanath Mukherjee that in line 3 after the word "employment", the words "the Central Government should consider nationalisation of" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Biswanath Mukherjee that in line 3, the words "non-coking coal" be omitted, was then put and lost.

The moiton of Shri Biswanath Mukherjee that in lines 4-6, the words beginning with "be nationalised and" and ending with "in this regard" be mitted, was then put and lost.

The motion of Shri Satya Ghosal that this Assembly is of opinion that for better utilization in the interest of national economy and for reducing concentration of wealth as well as for providing more employment, the jute mills, non-coking coal mines, foreign oil companies and tea plantations be nationalised and calls upon the State Government and the Central Government to take prompt necessary steps in this regard, was then put and a division taken with the following result:—

The Ayes being 25 and the Noes 97, the motion was lost.

#### DIVISON NO. 1

#### AYES 25

A M.O. Ghani, Dr. Alı Ansar, Shri Basu, Shri Ajit Kumar (Hoog.) Bhattacharjee, Shri Shibapada Bhattacharya, Shri Sakti Kumar Bhowmik, Shri Kanai Chakrabarti, Shri Biswanath Das, Shri Bimal Dihidar, Shri Niranjan Ganguly, Shri Ajit Kumar Ghosal, Shri Satya Halder, Shri Kansari Mitra, Shrimati Ila Mondal, Shri Anil Krishna Mukherjee, Shri Biswanath Mukhopadhyaya, Shrimati Gecta Mukhopadhyaya, Shri Girija Bhusan Murmu, Shri Rabindra Nath

#### NOES 97

Abdul Bari Biswas, Shri Abdur Rauf Ansari, Shri Abedin, Dr. Zainal Aich, Shri Triptimay Baidya, Shri Paresh Bandopadhayay, Shri Shib Sankar Bandyopadhyay Sri Ajit Kumar Banerice, Shri Ramdas Bera, Shri Rabindra Nath Bera, Shri Sudhir Chandra Bhattacharva, Shri Narayan Bhattacharyya, Shri Pradip Biswas, Shri Ananda Mohan Chakraborty, Shri Gautam Chakravarty, Shri Bhabataran Chattaraj, Shri Suaiti Chatterjee, Shri Kantı Ranjan Chattopadhay, Shri Sukumar

## AYES

Omar Ali, Dr. Sk. Oraon, Shri Prem Panda, Shri Bhupal Chandra Phuimali, Shri Lalchand R oy, Shri Saroj Sarkar, Shri Netaipada Sinha, Shri Nirmal Krishna

#### NOES

Chattopadhyaya, Dr. Sailendra Das, Shri Barid Baran Das, Shri Rajani Das, Shri Sudhir Chandra De, Shri Asamanja Dutta, Shri Adya Charan Dutta, Shri Hemanta Ekramul Haque Biswas, Shri Ghosh, Shri Lalit Kumar Gofurur Rahaman, Shri Md Goswami, Shri Paresh Chandra Goswami, Shri Sambhu Narayan Gurung, Shri Gajendra Habibur Rahaman, Shri Hajra, Shri Basudeb Halder, Shri Manoranjan Hemram, Shri Kamala Kanta Isore, Shri Sisir Kumar Khan, Shri Gurupada Lohar, Shri Gour Chandra Mahanto, Shri Madan Mohan Mahato, Shri Ram Krishna Mahato, Shri Satadal Mahato, Shri Sitaram Mahapatra, Shri Harish Chandra Mahbubul Hague, Shri Mandal, Shri Arabinda Mandal, Shri Nrisinha Kumar Mandal, Shri Probhakar Mandal, Shri Santosh Kumar Md. Safiulla, Shri Md. Shamsuzzoha, Shri Medda, Shri Madan Mohan Misra, Shri Kashinath Mitra, Shri Haridas Mohammad Dedar Baksh, Shri Mohammad Idris Alı Shri Moitra, Shri Arun Kumar Mojumdar, Shri Jyotirmoy Molla Tasmatulla, Shri Mondal, Shri Amarendra Mukherjee, Shri Bhabani Sankar Mukherjee, Shri Shankar Lal Mukherjee, Shri Sibdas Mukhopadhya, Shri Tarapoda Mukhopadhyay, Shri Mahadeb Mukhopadhyaya, Shri Ajoy Mandal, Shri Sudhendu Nag, Dr. Gopal Das Naskar, Shri Gobinda Chandra Nurunnesa Sattar, Shrimati Panja, Shri Ajit Kumar Parui, Shri Mohini Mohon

#### **AYES**

## NOES

Paul, Shri Bhay ani Pramanick Shri Gangadhar Pramanik, Shri Monoranjan Pramanik, Shri Puranjoy Ram, Shri Ram Peyare Roy, Shri Birendra Nath Roy, Shrimati Ila Roy, Shri Jagadananda Roy Shri Jatindia Mohan Roy, Shri Santosh Kumar Roy, Shri Suvendu Santra, Shri Sanatan Saraogi, Shri Ramakrishna Sarker, Shri Jogesh Chandra Sen, Dr. Anupam Sen Shri Sisir Kumar Shaw, Shri Sachi Nandan Singhababu, Shri Thani Bhusan Singha Roy, Shri Probodh Kumar Sinha, Shri Debendra Nath Sinha Roy, Shri Bhawani Prosad Sur, Shri Ganapati Tewary, Shri Sudhanshu Sekhar Tirkey, Shri Iswar Chandra Topno, Shri Antoni Wilson de Roze, Shri George Albert

| 6-05---6-15 p.m. ]

Shri Puranjay Pramanik: Mr. Speaker, Sir, 1 beg to move that whereas the coal mining industry is of vital importance to the national economy.

And whereas the integrated and co-ordinated development of such industry is essential for the economic regeneration of the country:

And whereas it is desirable that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

And whereas it is desirable that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good:

And whereas serious complaints regarding the management of such industry have been received;

And whereas the causes which are impeding the growth and development of such industry can only be removed if such industry is taken over by the Centre:

Now, therefore, this Assembly declares that the nationalization of the coal mining industry is in the national interest and it requests the Central Government to consider taking appropriate measures for effectuating that purpose.

THE PERSON NAMED IN

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত ১৯৭১ সালের Octobar মাসে আমাদের রাষ্ট্রপতি ২০৬ট কয়লা ধনির পরিচালনার ভার একটা Ordinance-এর বলে গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৭১ সালের ২৩শে December তারিথে The Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971, Act 64 of 1971. এই আইনের বিধানে ২০৬টি কোলিয়ারীর পরিচালন ভার তাঁরা গ্রহণ করেন কিন্তু nationalise করেন নি। আইনের যে উদ্দেশ্ত তাতে বলা আছে "And whereas it is expedient in the public interest to take over the management of Coking Coal Mines and Coke Oven Plants pending nationalisation thereof". এই সক্রান্ত বিদ্ধাপন করে এই বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মোহন কুমারমঙ্গলম এই বিলের Statement of Objects and Measures-এ বলেছিলেন, "Reserves of Coking coal which is essential for the production of iron and steel are severely limited and consequently careful conservation of such resources is required in the long term interest of the steel industry. Such conservation can be achieved only by ensuring scientific development and efficient conduct of operations in each coalfield and employing the proper techniques of mining." ... ......

এইভাবে ২০৬টি কোলিয়ারীর পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ঝরিয়া, রানীগঞ্জ ও বোকারে। coal bett থেকে ২০০টি নিলেন এবং আমাদের পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৩টি কোলিয়ারী এর আওতায় এনে প্তল। Victoria, West Victoria, বেঞ্জনিয়া এই তিনটি কোলীয়াবী এই আইনের মধ্যে প্তবার পর তার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। Cooking coal ছাড়া non-cooking coal যেগুলি আছে সেগুলি এই আইনের আওতার মধ্যে আসে না। সেজন্য আমি আপনার কাছে নিবেদন কর্ছি আমার এই প্রস্তাব যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্ম বলা হয়েছে তাতে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ করার জন্ত আমার এই প্রস্তাব রাথছি। আমাদের সারা ভারতবর্ষে প্রায় a ০ • টা কোলিয়ারী আছে তার মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় আছে ২১টি। সারা ভারতে এই শিল্পে শ্রমিক আছে ১ লক্ষ এবং পশ্চিমবাংলায় আছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার। সারা ভারতে কয়লা উৎপাদন হয় ৮ কোটি টন এবং পশ্চিম বাংলায় কয়ল। উৎপাদন হয় ২ কোটি টন। এই শিল্লে অধিক **শ্রমিক কাজ করে এবং অধিক অথ আদান প্রদান হয়।** সেজন্ম আমাদের দিক থেকে সমাজ-বাদের দিকে এগুবার জন্ম এটাকে জাতীয়করণ করা একান্ত কর্তব্য। কয়লা থনি জাতীয়করণ করার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির সম্পদের যথায়প ব্যবহার এবং অপ্রচয় বোধ। আম্বা দেখেছি বিভিন্ন কোলিয়ারীর মালিকরা মুনাফার জন্ম ঠিক মত পরিকল্পনামত কাজ করেন না। যেখানে pillar দেওয়া দরকার সেথানে তা করে না, sand filling করে না যার ফলে প্রায় mines subside করছে কিম্বা আগুন লেগে নষ্ট হয়ে যাছে। তাতে হছে কি ? জাতীয় সম্পত্তির অপচয় হচ্ছে এবং ভালভাবে সেটা ব্যবহার করতে পারছি না। তাছাড়া, এই শিল্পে উন্নতি অকুঃ রাখার জন্ম এইটা জাতীয়করণ করা আবশ্যক। কারণ এই শিল্পের অধিকাংশ মালিক সুরুকার নিধারিত ওয়েজ দেন না, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর বোনাস তো দূরের কথা। আমরা এমনও দেখেছি যে ৬।৮ সপ্তাহের ওয়েজ পর্যন্ত দেন নি। যার ফলে শ্রমিক অশান্তি দেখা দেয় এবং শান্তি বিদ্নিত হয় এবং কোলিয়ারী বন্ধ হয়ে যায়। যার জন্ম এই জাতীয়করণ। শিল্পতিদের কালো টাকা বন্ধ করার জন্ম কোলিয়ারী শিল্প জাতীয়করণ করা উচিত। তার কারণ আমরা দেখচি কোষেরী পিট থেকে পুকুরিয়া থাদ সেথান থেকে কয়লা তুলে লাইসেন্স না নিয়ে আন অথবাইজ্ঞড **করলা তুলে** তারা বিক্রি করে এবং অনেক সময় দেখা যায় বেশির ভাগ কয়লা মা**লিক সেস** ফাকি 🌶 দেন। তাছাড়া সরকারের প্রাপ্য অর্থ তাঁরা দেন না। অথচ আমরা এই টাকা পেলে উন্নয়নমূলক কাৰ করতে পারি। কারণ আমরা দেখেছি কোটি কোটি টাকা সেস পড়ে আছে, মামলা করা

ন্যেছে, দারটিন্ধিকেট ইস্থা হয়েছে, কিন্তু আমরা সে অর্থ আদায় করতে পারছি না। তারা সবকারকে টাকা দিছে না। কিন্তু সেই টাকা পেলে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ করবার ্ল প্রযোগ পাই। তাছাড়া এই কয়শা শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করলে বেকারী কিছুটা দর হবার সম্ভাবনা আছে। কেকনা, আমরা দেখি এই কোলীয়ারীর শ্রমিকরা বহিরাগত এবং তারা আমাদের এখানকার লোক নয় এবং অধিকাংশ মালিকও বহিরাগত এবং তাদের আফুকলো বহিবাগতরা কাজ পায়, স্থানীয় লোকেরা চাকরী পায়না। এটা ক্লাশনালাইজ করলে হেট গভর্ণনেটের একটা কন্টে লি থাকা আবশ্যক বলে এন, সি, ডি, সি (ক্লাশনাল কোল ভেতলপমেন্ট ক্রপোরেশন) সেই রকম পশ্চিমবঙ্গ ক্য়লা উন্নয়ন সংসদ গঠন করা আবশ্যক। আমরা যদি এইভাবে কাজে এগোতে পারি তাহলে স্থানীয় বেকারদের কাজে নিয়োগের স্রযোগ দিতে পারি। তাচাডা ক্ষলা শিল্প জাতীয়করণ করলে সরকারকে কোন অর্থ ই ক্ষতিপরণ দিতে হবে না। এই কারণে তে ভারা কোটী কোটী টাকা সেদ বাকি রেথেছে। তাছাড়া, যে সমস্ত শ্রমিক কান্ধ করে তাদের বহু মাদের এবং বহু বছরের অর্থ দেন নি। তাছাড়া, মশধন বাবদ যে টাকা পরিশোধ ক্তবার কথা ছিল সে টাকা পরিশোধ করেন নি। আমরা যদি পাওনা টাকা আদায় করে নিতে পারি তাহলে ক্ষতি প্রণের টাকা বিশেষ দিতে হবে না। সেইজক্ত আপনার কাছে নিবেদন ক্ষুলাশিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব উপাপন করেছি দটা গ্রহণ করা উচিত এবং এই সম্পর্কে আমি বলবে৷ কিছদিন আগে পার্লানেন্টে একটা আইন পাস হয়েছিল সেটা হচ্ছে Coal Bearing Areas Acquisition and Devlopment. Mangement and Validity Bill, 1971. আসলে এই আইনটা ১৯৫৭ সালে পাস হয়েছিল বে**ষ্টিক্সান সম্পর্কে রাজ্য সরকারের** পাবার অধিকার থাকছে না। সেইজন্ম সুধামন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই আইন বিধানসভায় প্রযোজা করতে দেন নি। সাধারণতঃ এই আইন বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে প্রভৃতি জারগায় পাम इरार्छ। এই আইন मध्या बलाव किछ्ट विराध सारे। आभि এইটক निरंपन क्यारा অপেনার মাধামে সমস্ত সদস্তার কাছে আবেদন করবো যাতে সকলে এটা গ্রহণ করেন।

[6-15-6-25 p.m.]

শীসিকার্থ শক্ষর রায়: মাননীয় গধ্যক মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাবটি এই সভায় আলোচিত হচ্ছে সেটা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটা ধামধ্যেলার বলে এই প্রস্তাবটা সমধ্য করছি না। আমরা সন্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্ম এই প্রস্তাব সমর্থন করছি কারণ যেসব বিষয় এখানে উথাপন করা হয়েছে এই প্রস্তাবর মাধ্যমে সেগুলি পশ্চিমবঙ্গের জীবন মরণ সমস্তা। কয়লার উংপাদন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ভিত্তির একটা প্রধান ধাপ এবং এই কয়লা উৎপাদন যদি ব্যাহত হয় কিহা কয়ল। উৎপাদনে যদি দেখা যায় কোন গুনিতি চলছে বা আছে, ব্যবসায়ীদের হাতে কিছু কিছু কয়ল। থনি চলে গেছে সেখানে আমাদের নিশ্চয়ই পরিকারভাবে বলতে হবে, আমাদের রাষ্ট্রের তরফ থেকে, আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে কয়লা ধনি সম্বন্ধ কি করা উচিত, আমরা তাই এই প্রতাব দিয়েছি। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ঘরে উপস্থিত ছিলাম না, বিশ্ববিল্যালয় নিয়ে আমার ঘরে আলোচনা চলছিল। তথন আর একটা প্রস্তাব এখানে এসেছিল যে অন্যন্থ শিল্প জাতীয়করণের জন্ম। আমরা সেটার বিরোধিতা করেছি। বিরোধিতার কারণ ছিল যে আমরা মাহাম্বক ধারা দিতে চাই না, যেটা বাশ্যব ভিত্তিতে আমরা মাহামের কাছে রাখতে পারি সেই প্রাবাই আমার আনতে চাই এই হাউদে। বিধানসভায় সেই বকম প্রস্তাবই আসা উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা কি দেথছি পশ্চিমবঙ্গে ? কোন মাহুষ কি আমরা যারা রাজনীতি করি তাদের কি কোন মান্ত্য বিখাস করে। এত বড় ক্রাইসিস অব কন্ফিডেন্স বোধ <sub>ইয়</sub> পশ্চিমবাংলায় আর কথন হয়নি। আমরা সব বড় বড় রাজনীতিবীদ সেজে এখানে আসি কিছ মাহ্র আমাদের বিশ্বাস করে না। কারণ মাহ্র্য ভাবে আমরা যে সব কথা বলি সেই ক্ল শন্ত্যায়ী কাজ করি না। গাল ভারী প্রস্তাব একটার পর একটা পাশ করে দেওয়া এট ।বধানসভায় থবই সোজা। কিন্তু অধাক্ষ মহাশয়, সেই প্রস্তাব অন্নযায়ী বাত্তব ভিজিত। কাজ করা অত্যন্ত শক্ত তাই আমাদের সরকার ঠিক করেছেন যে প্রস্তাব এখানে আনবেন সেই প্রস্তাব মনে প্রাণে সমর্থন করবেন, সমস্তক্ষণ চেষ্টা করবেন যাতে এই প্রস্তাব অমুযায়ী কাজ হয়। এমনি মান্ত্ৰকে ভোলাবার জন্ম একটা প্রকাণ্ড নীতিগত প্রস্তাব এনে কোন লাভ নেই। প্রায়কটিক্যাল হতে হবে আমাদের। আমরা যদি জাইসিস অফ কনফিডেনস যেটা আছে সেল যদি কাটাতে না পারি, আমরা টিকতে পারিনা, কোন সরকার টিকতে পারেনা, কোন রাজনৈতিক দল টিকতে পারেনা, সে আমাদের দলই হোক বা বিশ্বনাথ বাবুর দলই হোক আর জ্যোতিব্যব্ত দলই হোক। আমাদের তাই কর্তব্য হবে যা আগে হয়ে গিয়েছে, যে ভুল মান্ত্রের মনে যার জন এসেছে এই ভুল দূর করা এবং মান্ত্রের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অত্যন্ত সততার সংগ্রে প্রমাণ করা যে যেসব কথা বলা হয় সেগুলি কাৰ্যকরী করার জন্ম বলা হয়। এবং এখানে যে প্রশ্ন যে প্রস্থাব রাখা হয়েছে দেই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করার জন্ম প্রাণপণ চেষ্ঠা করবো বলেই সেই প্রস্তাব তাই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশ্য, আনা হয়েছে। আমাদের দল থেকে এর আগে হে প্রস্তাব আনা হয়েছিল সেটা সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা পশ্চিমবঞ্জের, আগেই বলেছি, মূল কতকগুলি প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলি নিয়ে **আলোচনা করার** জক্স। আজকে কি দেখছি আমরা? কয়লার উৎপাদন বাডাতে হবে, কয়লাথনি ঠিকমত চালাতেই হবে, ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি করতেই হয় কয়লার উৎপাদন অনেক বাড়াতে হবে, থনিতে অনেক চাকরী দেওয়াতে হলে আরে৷ ভালভাবে এগুলিকে চালাতে হবে। নতুন মেশিনারী আনতে হবে, নতুন ইউনিট খুলতে হবে। কয়লা পশ্চিমবঙ্গে যা পাওয়া যায় এই রকম কয়লা পৃথিবীর কম স্থানেই পাওয়া যায়, অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর কয়লা। আমাদের বৈত্রতিক শক্তি বাড়াতে হলে কয়লার দরকার। প্রত্যেক জীবনের উন্নতি সাধনের জক্ত, আমাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ আছে যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে প্রত্যেকটা পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ম দরকার হবে কন্মলার। তারজন্য আমরা এটা কারে। বিরুদ্ধে বলার জন্য ন্য, অমুকের বিরুদ্ধে, তমুকের বিরুদ্ধে একথা বলছি না, আমরা কারো বিরুদ্ধে নেই, কিন্তু আনরা কতকগুলি নীতির স্বপক্ষে এবং সেই নীতির ভিতর শ্রেষ্ঠ নীতি যেটা আমরাগ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে ক্রমণ দেশে সমাজ্তস্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা করতে হবে এবং এমনভাবে তার ১৮ ্টা করতে হবে যাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নভি হয়। আমরা আজকে এই প্রস্তাব এনেছি, not because we hate anybody, not because we are against anybody but because we are in favour of a principle we are in favour of West Bengal, we are interested in the development of West Bengal.

[ 6-25-6-35 p.m. ]

🛾 ছেলেমায়ুষী প্রস্তাব আমরা আনিনি; কোন গালভরা প্রস্তাব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আপনার সামনে রাথিনি যা ঘার। আমরা খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করব, কিন্তু আমরা

the State.

এটা রেখেছি এই কারণে যে ২৩২ টি কয়লা থনির মধ্যে ৪০ টি কয়লা থনি বন্ধ। ৩১শে মার্চ. ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্থাপ্তিম কোর্ট জাজমেন্টে ফর্ম্ লা করে দিয়েছে, সেই ফর্ম লা অনুযায়ী ২২ কোটি ১৮ লক টাকা বয়ালটি কয়লা থনির মালিকের। সরকারকে দেননি। আজকে জেলার ভলায় হাহাকার টেস্ট রিলিফ দিতে পারছি না, জি আর দিতে পারছিনা, জল দিতে পারছিনা, এট যেখানে অবস্থা সেথানে করলা থনির মালিকেরা ২২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা রয়াালটি হিসাবে ্বথে দিচ্ছে কেন, এই প্রশ্নেষ্ন উত্তর দিতে হবে। কত দিন এই রক্ম চলতে পারে ? ৬১ টি ক্যুল। খনিতে মামলা চলছে, মাইনে দিচ্ছে না, শ্রমিকদের, সেধানে মামলা চলছে। প্রভিভেণ্ট ফাাণ্ড-এব টাকা দিছেনা, আরও অনেক বেশী কয়লা থনিতে এই প্রশ্নের কি জবাব দেব শ্রমিকদের কাছে মেচনতি মান্তবের কাছে ? আজকে কেউ যদি বলে ইন্দিরা গান্ধীর নেততে তোমরা কি করচ. জনসভেষর নেতারা বলছে, স্বত্ত দলের নেতারা, মোরাজজী যিনি মৃত্তি ছিলেন, তাঁরা হয়তে বলবেন—তোমরা কি করছ ? ইন্দিরা গান্ধী সর্বনাশ করছে, অর্থনৈতিক ভিত্তি নই করে ্রিছে। আমরানপ্ত করছি? সরকারকে যারা ২২ কোটি রয়াালটি দেয় না, শ্রমিকদের যার। » মটেনে দেয়না, ৬১টি কয়লা খনি যারা পি এফ – এর টাকা দেয়না তাদের নিজেদের কয়ল। ধনি রাখলে কি অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকবে? এই প্রশ্ন আমি রাখতে চাই কয়শা ধনির মালিকের কাছে। কয়লা থনি মালিকদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ নই, আমাদের দল পেকে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে কোন নীতি গ্রহণ করিনা, এই সরকার তার দ**লের নীতি গ্রহ**ণ কবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাতে কথা অন্তথায়ী কাজ করতে পারে। নীতি অন্তথায়ী আমর। ্ব সমন্ত প্রতিজ্ঞা করেছি মান্তবের কাছে, সেই অন্তবায়ী কাজ করে সেই প্রতিজ্ঞা যাতে আমতা রাখতে পারি, আজকে তাই এই রক্ম ব্যবস্থাকরা যেতে পারে। আজকে এখানে দেখতে পাচ্চি যে কথা আমি একট আগে বললাম ৩১শে মাচ, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২২ কোটি ২৮ ক টাকা পাওনা স্প্রথীম কোট জাজমেণ্ট ক্রন্তবায়ী তার সঙ্গে যদি ইনটারেই ষোগ করা বায় . ভাহলে সেই পাওনা-প্রায় ২৪ কোটি৮ লক টাকা হবে, এই টাকা যদি আমরা পাই ভাইলে আমরা অনেক কাজ করতে পারব। মাননীয় সদস্যরা এক একটা দাবী ভলছেন, যথার্থ দাবী, আমরা অতান্ত চিন্তিত, আমাদের খব ভাবতে হচ্ছে। এক একটা জেলা থেকে খবর আসচে, মুশিদাবাদ জেলায় বন্যা হয়ে যাবার পরে অবস্থা শোচনীয়, মালদহ জিলায় খরা, দেখানেও বন্ধা গ্যেছে, বীরভম, বাক্তা, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জিলা থেকে থরার থবর আসছে, তারা চাইছে টেই রিলিফ। মাননীয় সদস্যগণ কেই কেই এসে বল্ছেন আমরা কল চাইনা, কলেজ চাইনা, হাসপাতাল চাই না, টেই বিলিফ অ'মাদের দিন। এই রকম অবস্থা হয়েছে জিলায় জিলায়। আর সেথানে কয়লা থনির মালিকরা ১৪ কোটি টাক। দেবে না, স্বকার চপ করে বদে থাকেবে তাই নাং সেই রকম সরকার গঠন করবার জন্ত মন্ত্রিসভায় আসিনি। আমরা এসেছি --**ৰ**এখানে দঢ প্রতিক্ত হয়ে, আমরা একটা নীতি অনুযায়ী কাজ করব এবং দেশের উন্নতিসাধন করব। তারজকু আমরা আজকে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। তাছাড়া আর একটা কথা, অনেক বড় কথা, আজু নয়, কাল নয়, ১৯৫৬ সালে এপ্রিল ম'সে ইণ্ডান্টিয়াল পলিসি বিজোলিউসন হয়েছে ভারত সরকারের, তাতে বলা হয়েছে যে অন্তান্ত কিছ কিছ শিল্প আছে.

তার জক্ত ১৯৫৬ সালে যে ইণ্ডান্ডিয়াল পশিসি বিজ্ঞালিউসন হয়েছে, সে অনুষায়ী যদি আমাদের চলতে হয়, সেই বিজ্ঞোলিউসন আমাদের মানা উচিত, বিজ্ঞানিবা মানতে বাধ্য, তাহলে কোন নিউ ইউনিট প্রাইভেট সেক্টরে আমরা খুলতে

সেই শিল্পের সঙ্গে কয়লা ধনির New units in this industry will be set up on by

おおいろ おおとまひ 丁丁

পারিনা। এই নিউ ইউনিট, এতে কোল আছে এবং অন্যান্য কিছু কছু জিনিস আছে, क জন্ত আমাদের সেটা নীতিগতভাবে দেখতে হবে এটা জাতীয়করণ ছাডা আর কোন উপদ আচে কিনা. আমাদের চিন্তা করা উচিত এই জাতীয়করণ এখন করা উচিত নাকি পরে কর-আমাদের পথ প্রিষ্কার, সেটা সমাজ্জন্ত, আমাদের ধীরে ধীরে এমনভাবে কাজ করত হবে যাতে আমরা গন্তব্য স্থলে পেঁচিতে পারি। সেই গন্তব্যস্থলে পৌচাতে গিষে হচ দেখি কজ্ঞাল শিলের এরকম অবস্থা সেখানে আমরা চপ করে থাকতে পাবি না তাছাতা এটা একটা ইম্পার্টেন্ট মিন্দ অব প্রোডাক্সন। এই ক্য়লা থনিতে যারা এক্সায়ত্ত করছে তারা কাচারাল রিদেশিসে অব দি কানটিকেই এক্লপ্লয়েট করছে। এই জিনিদ যারা করে তারা সংগে সংগে লেবারকে, জনসাধারণকেও একাপ্লয়েট করছে। জিজ্ঞাসা করি তারা কি সব কিছই একাপ্লয়েট করবে ? একাপলয়েট ম্যাকসিমাম রিসেচি এক্সপলয়েট লেবার, এক্সপলয়েট দি পিপুল এয়াও এক্সপলয়েট এভরিবডি এই জিনিস কতদিন আৰ চলবে? সেইজন্মই আমরা এটা সমর্থন কর্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আও একবার পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমরা মোটেই এই ধারণা দিতে চাইনা যে আমরা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অনেকে এরকম অপপ্রচার করেছে যে, পশ্চিমবাংলায় এরকম একটি সরকার এসেছে যারা এখান থেকে সব ইন্ডার্ফী ভাগিয়ে দেবে। আমরা তা চাইনা। আমরা এখানে শিল্প চাই, জেলায় জেলায় নতুন শিল্প চাই এবং আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল আপ্রোচ নিচ্ছি। তবে আমরা যেথানে যেথানে দেখব এর দারা দেশের উন্নতি হতে পারে না সেথানে আমাদেব কতগুলি বক্তবা রাখতে হচ্ছে। সেইজনাই আমরা বিনয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অফবে। কবচি তাঁবা যেন ফতশীঘ্র পারেন এই কয়লা খনিগুলিকে জাতীয়করণ করেন। একথা বলে আমি আমার বক্ষরা শেষ কর্চি।

**জ্ঞীনিবঞ্জন ডিভিদার:** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে কিছু বক্তব্য' রাথছি। এই প্রস্তাবের সমর্থনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রি মহাশয় কিছ বক্তব্য এখানে রেখেছেন। তিনি একথা বলেছেন যে ২২ কোটি বা ২৪ কোটি টাকা রয়্যালটি ফাঁকি দিচ্ছে মালিকরা এবং এই টাকা অন্ত থাতে বায় করলে কি কি স্পবিধা আমাদের হোত। আমি জানিনা এই বাকি টাকা আদায় করবার জন্ম কি পথ তাঁরো গ্রহণ করবেন। আজকে কয়লা খনিগুলি জাতীয়করণ করাব প্রস্থা এসেছে। আজকে পশ্চিমবাংলায় কর্মলাথনিগুলিকে জাতীয়করণ করার যে প্রস্তাব এসেছে তার আগেই এই কয়লা খনিগুলির একটা অংশ অধাৎ কোক কোল সেটা জাতীয়করণ হয়েছে সেকথা আমর। জানি। এই কোক কোল জাতীয়করণ করার কালে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহনকুমার মংগলমের কয়েকটি কথা আমি এখানে বলতে চাই। তিনি তথন বলেছিলেন ষে এই কয়লা থনিগুলি জাতীয়করণ করার ব্যাপারে যে সমস্ত কমিটি বসান হয়েছিল তার মধ্যে \* ১৯৩৭ সনের মহেল্র কমিটি এবং ১৯৪৫ সনে যে কমিটি ২য়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই একথা বলে-**ছিলেন যে.** যে মালিকর। এই কয়লা থনি পরিচালনা করেন তাঁদের লক্ষ্য হল প্রফিট ইজ দি ফা**স্ট, প্র**ফিট ইজ দি সেকেণ্ড এয়াও প্রফিট ইজ দি থার্ড গাইডিং প্রিসিপ**ল।** তিনি একথা বলেছিলেন যে মালিকরা ভুধুমাত্র লাভের লালদায় কার্থানা পরিচালনা করেন, কয়লা থনি পরিচালনা করেন, সেই কয়লা থনি বা কারখানার মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমিকের উন্নতি হতে পারে পারেনা, না, এবং দেশের স্বার্থও র্ফিকত হয় না। তিনি তাঁরী বক্তভায় বলেছিলেন কেন এই জা**তীয়করণ করলেন।** তিনি তথন বলেছিলেন এই মালিকরা ক<mark>য়লা ধনিঞ্চলিকে বৈজ্ঞা</mark>নিক<sup>া</sup> পদ্ধতিতে উন্নতি করার চেটা করছেন না, তাঁরা একে সম্প্রানিত করবার জন্য কোন নৃতন পুঁজি বিনিয়োগ করছেন না, কয়লা খানতে যার। উৎপাদন করে দেই ওয়াকারদের সবে তাঁরা অমাহায়িক ব্যবহার করেন এবং করলা খানর মালিকরা আজকে ওওা রেখে একটা সন্ত্রাস স্থাষ্টি করেছেন। এটা অবস্থা কোনে কোলের ক্ষেত্রেহ প্রযোজ্য নয়, এটা নন—কুকিং কোলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমন্ত কয়লা খনির মালিকরা এই একই নীতি অভসরণ করছেন এবং ক্ষলা খান অঞ্চল তার পরিণাম আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখে এসোছ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের জুটমিল, জুট ইওাইট এবং চা বাগানের একটা স্বযোগ আছে ইচ্ছাকরলে তারা তাকে বাড়াতে পারে।

### 6-35-6-45 p. m. 1

किन्द्र क्याना थिनिछ लाकि वना हरा थाक अराष्टिः आस्मित । अथार अते विष्टाना यात्र ना। একে সংরক্ষিত করা যেতে পারে, একে উন্নত করা যেতে পারে, এর উত্তোলন বাড়ানে। যেতে পারে, কিন্তু এ জিনিস বাড়ানো যায় ন। যা থানর অভান্তরে রয়েছে। এই জিনিস অন্যান্য হওাট্টির সঙ্গে এর একটা ভফ্তি রয়েছে। সরকারা হিসাবে দেখা যায় আমাদের দেশের কয়শা গুনিগুলো থেকে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এগুটাকসন ২য় বা কয়লা সেখান থেকে ওঠানো হয় বাদ বাকী কয়লা নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর অক্তান্য দেশে যথন ৭০ ভাগ এঞ্টাক্সন হয় এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ৮০ ভাগের উপর কয়ল৷ তারা একটাকট করে থাকে, দেখানে এই বিপুশ প্রিমাণ ক্য়লা এই ব্যক্তিগত মালিকানার অধানে থাকার ফলে ক্য়লাথনিগুলো আনাদের দেশে ন্ত হয়ে যাচ্ছে। এটি সরকারী পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখেছি। যেমন রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্লোর ক্য়লা অত্যন্ত ভাল কয়লা, মুখ্যমান্ত মহাশ্য বলেছেনে রাণীগঞ্জ ক্য়লাখানি অঞ্লো গ্রেড ওয়ান এবং গ্রেড টু কয়লা পাওয়া যায় এবং সেধানে কোক কোল জাতীয়করণ করার সময় বলা रसाइल त्य भारमान काक त्काल आमारनत तित्व तिर्भ त्राप्तः, यान आमारनत केल काक देवी खला চালাতে হয় এবং তাকে যাদ সম্প্রসারিত করতে হয় তাহলে দেখা যাবে মাত্র ৪০ বছর তা চলতে পারে এবং সেই ফেতে যদি রাণাগঙ্গে ক্য়লাথানর মধ্যে যে এক নগর এবং হ'নম্বর ক্য়লা আছে, যেখানে ব্রোপ্তং কোল আছে, তা যাদ কোক কালের সংগে ব্লেও করা হয় তাহলে আরিও সাহায্য २00 পाরে এবং আগামী দিনে যে ক্য়না সংক্ত গাল ফা। छेवीत সামনে আসছে, সেটা আনমরা মোকাবিল। করতে পারবো। কিন্তু আজকে কয়লা সম্পদ যেভাবে নও হচ্ছে তাতে দেশের অগ্রগতে সম্পূর্গারণে অসম্ভব হয়ে দাছাবে। মাননায় এব্যক্ত নহাশয়, আমরাভানি ্য কয়ল। থান মালিক, তারা ভরুষে কয়লাসম্পদ এই ভাবে নই করছে তাই নয় তারা কয়লা পান অঞ্লে কোন আইনের ধার ধারেন না, নাইন্য এটার্ড,ক্লি রক্ষে তাবা পালন করে না, তারা সেখানে যে সমন্ত মাইল ক্নলাতেশন এটাও ডেডলপ্মেট এটাই থাডে, তাও তারা পালন করেন না। তাদের এই সমস্ত না মানার একটা পারনাম অংছে। এর ফলে ২য়তো বা কেউ বলতে পারে, তারা এই জিনিস না মানার ফলে কোল বোর আছে তারা তো দেখতে পারেন, তারা সেটা দেখবেন। কিন্তু ছঃখের বিষয় আজকে কোল বোডের পক্ষে এই বিতার্থ এলাকায় কোৰায় ক্ষুলা থানর মালিক্রা মহেন্স এটি পালন ক্রছেন কি ক্রছেন না, কোধায় এই আইন তারা অমান্য করছেন, এই দেখা অস্তব হয়ে দ। জিয়েছে । ওপু তাই নয়, বহু কিছু ছুনীতি-প্রায়ণ আফ্সারদের সঙ্গে আঁতাত করে সেধানে ক্য়লাখনির যে সমত রীতি নীতি রয়েছে ক্ষুদার্থনিকে রুক্ষা করাব জন্য, সেই সমস্ত রাতি নীতি তারা প্রতিনিয়ত অমান্য

করে চলেছে। আপনারা যদি কেউ যান তাহলে দেখতে পাবেন রাণীগঞ্জের রেল লাইনের দ্যানে দাউ দাউ করে আগুন জলছে। লক্ষ লক্ষ টন কয়লা জলে যাচেছ, সেথানে আগুন ধরে গেছে. কোন ব্যবস্থা নেই। ১৯৫০ গালে আমরা দেখেছি এই সমস্ত মাইন্স এট্র না মানার ফলে ২০টি ক্ষলা থনি জলের তলায় ডবে গিয়েছিল। বড়াংখ্য ক্ষলা থনির কথা প্রত্যেকের জানা আছে, ২০টি ক্ষলা থনিব লক্ষ্ণ টন ক্ষ্মলা এইভাবে নই হয়ে গিয়েছিল। আপনাবা প্রত্যেকে জানেন স ১৯৫৮ সালে চিনাকৃতি কয়লা ধনিতে এই মাইন্স এটি অমান্ত করার ফলে কয়লা ধনি সেধানে বন্ধ হয়ে গিগেছিল এবং সেখানে ১৭৭ জন শ্রমিককে কয়লা খনির মধ্যে তাদের প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই কয়লা থনিওলিতে এই আইনওলো না মানার ফলে আমাদের দেশে রাণীগঞ্জ ফিল্ড ব পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর ৪০ জন থেকে ৪২ জন শ্রমিককে প্রাণ দিতে হয় এবং যার। আহত হয় এই সমস্থ কয়লা থনিগুলিতে এগা ক্লিডেন্টের ফলে, তার সংখ্যা হচ্চে প্রতি বছর চার শতের মত। এই ভয়াবহ অবস্থা তারা সৃষ্টি করে রেথেছে। অন্যদিকে দেখা যায় কয়লাথনির যে জল, সেই প্রচর জ্রানর অপ্রায় চলচে, লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ গ্রালন জল বয়ে যাচ্চে এক দিকে, অন্য দিকে যে সম্প্ এাবানতও পিট আছে তাতে প্রচর জল জমে রয়েছে। তার ফলে গোটা আসানসোল মহকুমা বা গোটা বাণীগঞ্জ এলাকায় জলের জনা হাহাকার চলচে এই মালিকরা মাইন্স এট্রাই পালন না করার ফলো। স্থাপ্ত প্লৈই বা বালি না দেবার ফলে হাজার হাজার বিঘা জমি সাবসাইড করে যাচেচ। अपन कि अनल अवोक राष्ट्र गायन कुन है। कांद्रथाना भगंछ मानमारे करत गाएक, সেখানে ডেনজার জোন বলে বলা হচ্চে। আসানসোল শহর পর্যন্ত নিরাপদ নয়। এমন কি বরাচকে যে ডাকবাংলো, তার সামনে এবং বরাচকের সর্বত্র এটা লেখা আছে দেখা যাবে যে ''গো আটি ইয়োর ওন রিস্ক' তলা থেকে কয়লা কেটে নিয়ে গেছে, বালি বা স্থাও প্রোই দেওয়া হয়নি। সরকরে কিন্তু প্রতি বছর এই কয়লাখনিগুলোতে স্যাও স্টোই করার জন্স ৫ কোটির মত টাক সাহায্য দিয়ে থাকে। কার থেকে এটা দেওয়া হয় ? জনগণের কাছ থেকে, যারা কয়লা কেনে তাদের কাছ থেকে দেশ হিসাবে টাকা আদায় করে। সেই টাকা মালিকদের দেওয়া হয় কয়ল। থনিকে স্তর্ক্ষিত করার জন্ম স্থাত স্টোই করার জন্ম। তা না করে এই মালিকরা সেই টাকা অফিসারদের সঙ্গে অাঁতাত করে নিজেদের পকেটে পুরে নিয়ে যাচ্ছে এবং ফলে শতশত শ্রমিককে লোগ দিতে হয়। আগুন জলেছে তার চারিদিকে। ২৮ মিলিয়ান টন কয়লা ভারতবর্ষের নই হয়ে যায় প্রতি বছর। এ বিরাট পরিমাণ কয়লা নষ্ট হচ্ছে রাণীগঞ্জ কোল ফিল্ডে। এই রকম একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কয়লাখনিতে। যদি এই জিনিষ এখনো সমানে চলতে থাকে, তাহলে দেখা যাবে বিরাট সম্পদ আমাদের দেশে থাকা সত্তেও এই সম্পদ আমাদের অচিরে নষ্ট হয়ে যাবে, কোন কাজে লাগাতে পারবো না। তাই বলা যেতে পারে অনেক সময় তো চলে গেছে এই ক্ষুলাথনিকে জাতীয়করণ করবার জনা। তাই আজকে এই ক্যুলার্থনি জাতীয়করণ প্রস্তাবকে আমি স্থাগত জানাই, সমর্থন জানাই।

এই কয়লার থনির মালিকরা যে কোন সরকারী আইনের ধার ধারে নাসে কথা পূর্বেও বলেছি। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে Payment of Wages Act-এর কত যে কেস পড়ে রয়েছে। বছ কেস আছে যে হয়ত ৩।৪ বছর ধরে চলার পর মালিকের ৫ টাকা জরিমানা হলো। আর এদিকে শ্রমিকরা যারা কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করলো, কয়লা ভুললো, তারা অভুক্ত থাকলো, তাদের বেতন মিললো না। মালিকরা মনের আনন্দে চুপ করে থাকলেন। দেখুন কাণ্ডথানা তাদের, ৩।৪ বছর র্মিরে কেস চলার পরে মালিকের জরিমানা হলো ৫ টাকা। অথচ কয়লা থনি তাঁরাই চালাছেন। এই জ্ঞিনিষ বছরের পর বছর চলছে। ইছেমত মালিকরা কয়লাখনি বন্ধ করে দিছেন। আইনে

আছে ৯০ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে তা না হলে কয়লাখনি মালিকরা বন্ধ করতে পারবেন ; না। কোথাও কয়লাখনিতে সেই আইন মত নোটিশ কেউ দেয় না। ধোমোমেন কয়লাখনিতে সেই নোটিশ দেয়নি। এরকম বহু কয়লাখনি আছে সেখানে তারা নোটিশ না দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। অবাক হয়ে গেছি, আজ পৃথ্যত কোন সরকারই তাদের বিক্ষান্ধ কোন এটালে নেন নি।; লাকে জানে কয়লাখনির মালিকরা কোন আইন মানে না, তাদের জন্ম কোন আইন নাই। আইন রয়েছে শ্রমিকদের জন্ম, সাধারণ মানুষের জন্ম। অথচ কয়লাখনির মালিকরা বিনা নাটিশে খনি বন্ধ করে, শ্রমিকদের বেতন দেয়না, Payment of Wages Act তার মানে না violate করে, Mines Act তা Violate করে; কিন্তু তারজন্ম তাদের সাজা হয় না। বিগত দিনের কোন সরকারই আজ পর্যন্ত সাজা দিতে পারেন নি। বিগত দিনের কংগ্রেস সরকারও তাদের সাজা দেয় নি। ছংথের বিষয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও তাদের সাজা দিতে পারেন নি বা দেয়নি। জানিনা আজকে আমরা কোন ব্যবহা নেব। এই আইন পাস হলে ছংসহ অবছা ক্রিক কয়লাখনিকে বাঁচানো বাবে, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ খান শ্রমিককে ছডোগের হাত একে বাঁচান বাবে। তাই আমি এই বিলকে স্থাগত জানাই।

এছাড়া বিবিধ কয়লাথনি এক একজন ব্যক্তিগত মালিকানাব মধ্যে এখনো রয়েছে। তার দলে এখন হচ্ছে ফাটকা যেমন জমির ক্ষেত্রে সীমানা বা আল থাকলে পরে কিছু জমি নট হয়ে বাষ, তমনি করে কয়লাখনিগুলিরও সীমানা রুষেছে। সীমানায় লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পড়ে ব্যেছে। জাতীয়করণ করলে এ লক্ষ লক্ষ টন কয়লাকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

তারপর আজজে রমালটির কথা বলা হয়েছে। গুণু রয়ালটিই নয় Provident Fund-এর ্ঞাটি কোটি টাকাও মালিকর। নিজেদের কাজে বায় কবেছে। ভারতবর্ধের কয়লাথনির ্রুগলিকরা মোট ৭ কোটি টাকা Provident Fund-এর অধিকদের মজরদের মেরে দিয়েছে, দেয় নি। তার মধ্যে ৫ কোটি টাকা আছে গুলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের Provident Fund-এর টাকা রয়ালটির টাকা মালিকরা দেয়নি। এই ৫ কোটি টাকা—Sand stream করবার কথাতা তারা করেনি। বিপুল অর্থ তারা বায় করে সরকারী কর্মচারীদের একটা অংশ মালিকরা হাতে রাথে. থানা ওলিকে হাতে রাথে। সেথানে অমিকরা যথন কোন দাবার জন্ত আন্দোলন করে, সংগ্রাম करत ज्थान व को निम्नान है हो कि ना किन INTUC वा AITUC, जारनत विकृत्क के ममन्त्र থানার প্রলিস অফিসারদের নিয়ে কালোজন নিয়ে মালিকর। শ্রমিকদের উপর ঝাপিয়ে প্রতে। আমি কয়লাথনি অমিক আন্দোলন করতে গিয়ে আলামী হয়েছি। কোলিয়ারা ইউনিয়নের ্ছনারেল সেক্টোরী ও রাজ্যসভার সদস্ত মাননীয় কল্যাণ রায় এন পি তিনিও আসামী। এমন কি অনেকে জানেন বিখ্যাত INTUC নেতা কেশব ব্যানাজী তিনিও আসামী ছিলেন। 🚄 তিনি মামলা থেকে রেংইে পেয়েছেন একমাত্র মৃত্যুর পর। কেউ সেথানে রেহাই পায় না। যে কেউ দাবী করলো, procession করলো অমনি পরের দিন দেখা গেল তার বিরুদ্ধে ডাকাতির ্র কেদ রুজ হয়ে গেছে। একদিকে যেমন ঝরিয়া কয়শাখনিগুলি জাতীয়করণ করা ২য়েছে, তারপুরই त्मथानकांत्र ममाख्यविद्याधीरानत्र निरम्न मालिकत। (य स्थानराव घत टेक्तो कर्दाहल स्मर्टे সমাজবিরোধীরা আজ সেথানে বেকার, আজ তারা পশ্চিমবঞ্চের দিকে ছটে আসতে তাদের সেই পুরানো কাজের সন্ধানে। আজকে তাই এখানে দেখা যাছে ঐ গুণ্ডামী, ঐ অত্যাচারের দিকে এগিয়ে চলেছে থনি মালিকরা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নিমচা, নর্থ ইট্রার্ সালামপুর কোলিয়ারীর কথা আপনি জানেন। আপনার কাছে রাথ হয়েছিল নর্থ ইষ্টার্ণ, 🍕 সালামপুর, ইষ্টার্ণ কোলিয়ারীর কথা। সেধানে অনশন হয়েছিল। সেই অনশন ভাঙ্গবার হুল

いっかい かいかい かいかいいいい

প্রশিষকে নিয়ে, গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে শ্রমিকদের পেটান হলো। এটা সেখানে অবিরত চলেত প্রতিনিম্বত চলেছে। এটা একদিনের কথা নয়। আর এর মালিকরাকী করেছে তা আল্লা জানি। তারাটাকা দিতে পারছে না বলে দিছে না তান্য। তাদের অভাব আছে, তান্ত তারা ঠিক করে নিয়েছে যে টাকা দেবে না, তাই তারা টাকা দিচ্ছে না। এক একজন কয়লাগতি মালিক ছোট বড সবাই টাকা দেবে না বলেই দিচ্ছে না। যেমন বেগল কোল, তারা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছে অথচ Provident Fund-এর টাকা, রয়ালটির টাক। এথনো দেয়নি। এই বুকুম প্রত্যেকটা থনির মালিক, তারা টাকা দিছে না। যেমন বেঙ্গল কোল, Equitable, Turner Morrison, বার্ড কোম্পানী কার্থানা, জাগুরিয়া কার্থানা, বা জালানদের ক্য়লাথনি এটা যেখানে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিক নিয়োগ করে বিরাট অবস্থা। সেথানে বলা যেতে পারে ১৮ থেকে ৩০ মিলিয়ন টন যে কয়লা পশ্চিমবলে উৎপন্ন যে, তার মধ্যে ১২ মিলিয়ন টন কর্ম ওথানেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু তারা এই রয়ালটির টাকা দেয় না। সব টাকা তারা মেরে দেয়। তব তালের বিরুদ্ধে কোন action নেওয়া হয় না। এই যে স্তবজমল নাগ্রমল তালের কাছে ৫০ লক্ষ টাকা রয়ালটি বাকী আছে, দিচ্ছে না। তারপর টাণার, মরিসন তাদের কাছে প্রায় এক কোটি টাকা বাকী; ইকুইটেবল তার কাছে এক কোটি টাকা রয়েলটি পাওনা। এজন্ত বিদেশী পুঁজি মিলে এই কয়লাখনিগুলি গড়ে উঠেছে বা পরিচালিত হচ্ছে। সেই কারণেই তাদের বিক্লম আইনগত কোন action নেওয়া হয় না কেন গ

[6-45-6-55 p.m.]

যথন দেশের অর্থের অভাব, যথন কিনা কেরোসিনের উপর, বিভিন্ন জিনিসের উপর ট্যাক্স বদে, ঠিক তথন সত্যিই এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া কি উচিত হবে যাতে এই টাকা তাদের কাছ থেকে আদার করা সম্ভব হয়। শ্রমিকদের সমস্তা অনেক, তাদের থাকার বাসস্থানের। তার সপে তাদের যে বেতন বেড়েছে য্যাওয়ার্ড অহুসারে সেই টাকাতো তাদের দেয়ন। ডি, এ, বেজেছে > টাকা ২০ পয়সা। কয়লার দাম বাড়ল এই অজুহাতে কিন্তু সেই ডি, এ, তাদের দেওয়া হলোনা, শ্রমিকরা তা পেলনা। যেথানে তারজন্ম দাবী করা হলো সেথানে তাদের পেটান হলো, প্রানো শ্রমিক তাড়িয়ে দিয়ে নতুন শ্রমিক সেথানে নেওয়া হলো। এই রকম অবস্থা চলেছে কয়লাথনি অঞ্চলে। আমরা উপরে মোহন কুমারমঙ্গলমের কাছে এই অবস্থার কথা জানিয়েছি। আমরা দেখেছি স্থালনালাইজেসনের কথায় ভয় পেয়ে মালিকরা এখনই কিছু কিছু জায়গা থেকে মেশিন ও পাটস ইত্যাদি বিক্রি করা আরম্ভ করে দিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় কয়লাথনি-গুলি থেকে আর আহরণের চেষ্টা করছে না। কোন উয়তির দিকে তারা কিছুমাত্র যাছেন না এই মর্মে আমরা চিঠিপত্র দিয়েছি যে যদি এই ব্যাপারে দেরি করা হয় তাহলে কয়লাথনিগুলি বিপদ্ধ হবে এবং সর্বনাশ হবে। সেই দিক দিয়ে আমি তাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করব এই ছআশা নিয়ে যে কেন্দ্রীয় সরকার অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে যে কয়লাথনিগুলি রয়েছে তাকে জাতীয়করণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্মছ।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী: স্থার, আমি একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে এই প্রস্তাবের উপর ৩ ঘন্টা ধার্য আছে এবং এই ৩ ঘন্টা একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে। ১৬ জন বক্তা কংগ্রেস পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে কিছু এর কোন আবশ্যকতা নেই, আমরা সকলেই একমত। যদি ১৬ জনই বক্তৃতা করেন তাহলে this resolution will be talked out, আমাদেরটা ভোট হয়ে গিয়েটক্ড আউট হয়ে যাবে, কেতমজুরটা আসবে না, স্বতরাং প্রাইডেট মেম্বারস্ বিশাসেটা একেবারে.

ইউজলেস হয়ে যাবে। তাই আমি জয়নাল সাহেবকে অগুরোধ করব আপনাদের বক্তাদের উইখভু করুন, পুরঞ্জয়বাব্ উত্তর দিন এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ করে। ক্ষতমজ্রটায় আহ্মন, এইটা আলোচনা করে পক্ষে বা বিপক্ষে যা হয় একটা ঠিক করুন। তা না হলে গুরুতর বিপদ। ১৬ জন বক্তার মধ্যে মাত্র ৩/৪ জন হয়েছে বাকি তেরজন তারা পাঁচ মিনিট করে যদি বলেন তাহলে time will be over and it will be talked out

প্রাক্তর কালে আহবেদীন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত কাল আপনি দেখেছেন ত্রিশ জন সদস্তর পক্ষে বক্তৃতা করা সম্ভব হয়েছে আড়াই ঘণ্টার মোশানের উপর ১৯৪-তে। স্বতরাং আপনি ৫০ মিনিট হয়ে গেলে পর You will give signal and we will claim vote. Then we will decide the next issue. ৫০ মিনিট আমাদের হণতে আছে, এই সম্যে যে সদস্তরা উদ্দের বক্তৃতা রাখতে চান তাঁরা তাঁদের বক্তৃতা রাখুন।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীঃ হঁটা সব চেয়ে গরীব এবং সব চেয়ে নির্যাতিত লাকগুলির কথা যাতে ক্রা ওঠে, যারা বেশীর ভাগ সিডুলকাই এবং সিডুল ট্রাইবস তাদেব কথা মাননীয় আইন সভায় তাদের প্রস্তাবটা কি করে কাটেল্ড হয়ে যায় তার আমবা কি আনএটানিমাস চেই। করব ? এই সব বক্তৃতার কি দরকার আছে? এই প্রস্তাবটা পাশ করে দিন ভোট দিয়ে তারপর এই প্রস্তাবটা আফুক।

শ্রীজয়নাল আবেদীন: ধেখানে মাননীয় সদক্ষরা বক্তা করতে চায় সেখানে তাদের বক্তা না দিতে দেবার কোন যুক্তি নাই। আমরা দেখেছি অপেকাক্ত অঞ্জ সমন্ত্রের মধ্যে অধিক সংখ্যক বক্তা তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। স্কতরাং আজকে এই কথা আদে না।

শীবিশ্বনাথ মুখার্থা: বিগতকালে কোন প্রস্থাব ভোটে দেওয়া না দেওয়ার বা পাশ হওয়া
১৭ হওয়ার কথা নয়। It was for discussion as many speakers as possible took part
in the discussion কিন্তু আভিকে তিনটে রিজেলিউশন পাশ করা বা না করা। স্থতরাং
প্রথমটা আমরা আলোচনা করেছি, আমরা রিজেই করেছি। দিতীয়টা আমরা আনএটানিমাস
করে লেট আস পাশ ইট। তৃতীয়টা আমরা আলোচনায় আসি। আর এত বকার বক্তা
করার কি দরকার বলতে পারেন? আমাদের শিংড পেকে মাত্র একজন বলেছেন, আপনাদের
তিন জন বলেছেন। উনি উত্তর দিয়ে এটাকে ভোটে পাশ করিয়ে আনএটানিমাস করে হাততালি
দিয়ে ক্ষেত্মভুব্টা ধরা হোক। আপনার মুখ থেকে গুনব ২/৪টা কথা ক্ষেত্মভূব্টা ধরা হোক। আপনার মুখ থেকে গুনব ২/৪টা কথা ক্ষেত্মভূব্ব সম্পর্কে।

জিয়নাল আবেদীন: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে তিনটি রিজোলিউশন আছে তাতে একটা রিজোলিউশন এই বিধান সভায় আলোচনা হতে পারত অত্যক গুরুত্ব ক্রুত্ব বিধান সভায়ে আলোচনা হতে পারত অত্যক গুরুত্ব ক্রুত্ব ক্রুত্ব বিধান সভায়ে আলোচনা হতে পারত অত্যক গুরুত্ব ক্রুত্ব বিধান সভায়ে আলোচনা হতে পারত অত্যক গুরুত্ব স্বাহ্ব বিধান বিধান কর্মায় সীমার বাইবে। তাই তার দিকটা তিনি একটু ভেবে দেখবেন।

ত্তিছে। জয়নাল সাতেব বলছেন যে আমি অতিরক্ত এনেছি unfortunately we are the members of the Assembely, unfortunately our names appeared in the ballot, unfortunately two of our M. L. A. got the opportunity. না, বালিটে উঠেছে তাই প্রতাবটা এসেছে, আনক্রচনেটলি আমরা এ ক্ষেত্রজ্বদের ব্যাপার্টা আনা উচিত মনে করেছি। স্বাপনি যদি বিরোধিতা করে হারিয়ে দেন ভাল কিন্তু টকড আউট করবেন কেন?

**ঞ্জিয়নাল আবেদিন:** স্থার, সে রক্ষ কোন কারণ নাই। এর আগে রিজোলিউশ্নে আমরা অমুরোধ করেছিলাম যে ডিভিশন করবেন না সেটা তো করতে পারতেন।

**এ বিশ্বনাথ মুথার্জী**ঃ স্থার, তাতে তো তিন মিনিট সময় গেছে। তা সেই তিন মিনিট আপনার। বলে দিন। এবং তা বন্ধ করে দিয়ে ভোট নিন। তা না হলে ক্ষেত্মজ্রদের জন্ম আমরা কিছু বলবো সেটাতে সময় পাবো না। সেটা টক্ড আউট হয়ে যাবে।

**শ্রীজ্যোতিময় মজুমদার:** স্থার, এই যে ত্'জনের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি হোল সেঃ সময়ে তো অনেকের বলা হোত।

শিঃ স্পীকারঃ এই তো অল্প সময়, মাত্র তিন ঘন্টা পাওয়া গেছে প্রাইভেট মেধাবর্গ বিসনেসের জন্ম ইন দি হোল সেসন। স্কুতরাং আমি আশা করবো সময়টার বৈপ্ত ইউটিলাইজেসনা হাউদ করবেন। এবং এটা আমি এক্সপেন্ট করছি। কাজেই যা সাধারণ হয়ে থাকে some sort of understanding between different groups when there is no opposition. কিছু, মাধারণত এগুলি যথন এখানে আসে, যথন ডিফারেন্ট গ্রুপর্স এবং ডিফারেন্ট লিভারর্স, যথন ভিন্ন অভিমত যদি হাউসে প্রকাশ করেন তাহলে আমার কলসে যা আছে I will have to proceed accordingly. এছাড়া ওয়ে আউট নাই। তাছাড়া কোন উপায় নাই। আনফরচুনেটার আমাকে সেই কলসের মধোই আসতে হছে।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জা: স্থার, আপনি যে আন্তারপ্তানিজিং-এর কথা বলছেন আমি ছিলান না আমাদের শ্রীমতী ইলা মিত্র গুনেছেন। এর সঙ্গে জ্ঞান সিং সোহন পালের কথা হয়েছে যে এব ঘন্টা করে হবে তাতে যদি একটু আঘটু বেড়ে যায় গেল। কিন্তু আনক্তুনেটলি তারা এখানে নাই। সেইজক্ত আক্ত আমি অন্তরোধ করছি আরও ছ' একজন বলবেন, বলুন, বলে শেষ ককন করে এটায় আম্বন।

্ৰীসূত্ৰত মুখাৰ্জীঃ স্থার, আমরা বিলের উপর বক্তব্য রাথতে চাই, আমাদের বক্তব্য রাথার স্থায়োগ দেওয়ো হোক।

শ্রীশঙ্কর ঘোষঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে প্রস্তাব হাউসে এসেছে এই প্রস্তাবনে আমরা থুব বাস্তব দৃষ্টি থেকে দেখছি। আমাদের কোকিং কোল মাইনগুলির জাতায়বন্ধ হয়েছে। নন-কোকিং মাইন সম্বন্ধ কি হবে সেটা এখানে বিশেষভাবে বিচার্ষ বিষয়। আমর যা কিছু প্রস্তাব আনবাে সেটা জাতীয় স্বাথে আনতে হবে। আমাদের ১৯০৬ সালে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল পলেসি রিজোলিউশন ছিল তথনই এটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে কয়লাথনি শিল্পে হতন যা বিনিয়োগ হবে সেটা কেবল রাষ্ট্র করবে। এখন এই যে কয়লাথনি জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাব এসেছে এমন সময়ে যথন আমাদের বেসরকারী শিল্পতিদের বেশ কিছু বছব ≯ স্থোগে দেওয়া হয়েছে এই পশ্চিমবাংলার কয়লাখনিগুলির উন্নতি বিধানের জন্ম। আমরা দেখেছি যে রাণীগঞ্জ এলাকাতে যে ২৮১টি কয়লাখনি আছে তার ভিতর ২২০টি থুবই ছোট যাতে মাসে ১০ হাজার টনও উৎপাদন হয় না। সেইজন্ম এখানে আজ্বলাল ভাল কাজ হতে পারে না, ভাল উৎপাদন হতে পারে না, কর্মসংস্থান হতে পারে না। তাই আমরা বার বার কয়লাখনির মালিকদের আবেদন জানিয়েছি যে কয়লাথনিগুলিকে এামালগামেট করে বড় কয়ন যাতে কাজ চলতে পারে, যাতে দেশে আরও উৎপাদন বুদ্ধি হতে পারে তার ব্যবস্থা কয়ন। সরকার বাইরের থেকে, ওয়াঁতে বাাম্ব থেকে লোন এনেছিলেন ১৬ কোটি টাকা ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এই কয়লাখনিগুলির উয়তির জন্স।

[ 6-55—7-05 p.m.

় <sub>ঋণ যথ্</sub>ন সরকার আননেলন ওয়ালভি ব্যাক্ষ থেকে তথ্ন সরকার বললেন যে আমরা এই ১৬ কোটি টাকা দিচ্ছি, কিন্তু এই বেসরকারী শিল্পপতিরা আরো ১৬ কোটি টাকা এই কয়লা ধনির ্ জন্ম বিনিয়োগ করবে কারণ এই রকম চুক্তিতেই ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক থেকে লোন আনা হয়েছিল। কিন্তু বেসরকারী মালিকরা ১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেন না, কেবত ১৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলেন এবং যে টাকা বিনিয়োগ করলেন সেটা নিজেনের টাকা নয় সরকারী সংস্থা, রি-ফাইক্সাব্দ করপোরেশন, সেই সংস্থা থেকে টাকা নিয়ে তাঁর! বিনিয়োগ করলেন। স্বতরাং তাঁদের ্য দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন নি। এথানে এত ছোট ছোট কয়লাথনি আছে এবং ্রামতা দেখেছি এই ক**ম্বলা**থনিগুলি উপরের ক্য়লা তুলে নিয়েছেন নীচের ক্য়লা তোলেন নি যাকে বলে সুটার মাইনিং। নীচের কয়লা ভোলার জক্ত যে যন্ত্রপাতি দ্বকার, মডানাইজেসন দ্রকার, নতন বিনিয়োগ দরকার সেটা তাঁরা করেন নি। গুণু যতটুকু করলে তাঁদের লাভ হয় সেইটুকুই তারা মুটার মাইনিং করে করেছেন। ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের টাকা ভারত সরকার এনে দিয়েছেন, কিন্তু সেটার তাঁর। সহ্যবহার করেন নি। এই অবস্থায় আমর। দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে কয়লার উৎপাদন থালি কমে যাছে। ভারতবর্ষে যা উৎপাদন হয় তার তুলনায় পশ্চিমবাংলার উৎপাদন ১৯৬৮ সালে সর্বভারতীয় উৎপাদনের শতক্রা প্রায় ৩৩ ভাগ ছিল, তারপর ১৯৭০ সালে সেটা ২৯ শ্তাংশ হয়ে গেছে। কয়লার উৎপাদন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সরকার যথন দেখলেন যে যথন পশ্চিমবাংলার শিল্পতির। কিছু করছেন না তথন ইনডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি রিজোলিউ-শান, ১৯৫৬ ঘোষণা করা হল এবং সরকারী ভিত্তিত স্থাশন্যাল কোল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন স্থাপন করা হল। এই ন্যাশস্থাল কোল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন পশ্চিমবাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িয়ায় নতুন নতুন কয়লাথনি স্থাপন করলেন। স্ত্তরাং যা কিছু নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৯ এই কয়জা শিল্লে সেটা সরকার করেছেন এবং বেসরকারী শিল্পতিবা কথন নতুন উভোগ আর নেননি, বিনিয়োগ করেন নি, মুটার মাইনিং থালি করেছেন এবং আমাদের বাংলা সরকারের ২৪ কোটি টাকার রয়্যালটিও তাঁর দেননি। তাঁরা কর্মাদের মাইনে দেন নি. প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা জমা দেন নি। স্থতরাং আমাজকে যে প্রকাব এসেছে এটা খুব বাস্থব দষ্টিভশী থেকে এসেছে এবং জাতীয় স্বার্থে শ্রমিকদের স্বার্থে, একার যুবকদের স্বার্থে, স্ববিধ জাতীয় স্বার্থে এই প্রভাবটি এসেছে। য়ে দিক থেকেই এটা দেখ। যাক না কেন শিল্পতিদের যে দায়িত্ব ছিল সেটা তাঁর পালন করেন নি এবং করেন নি বলেই আঞ্চকে কয়লাশিল্প এই অবস্থায় এসেছে। এই জাতীয়করণ প্রতাব নতুন নয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাট্রে এসেছে। ১৯৪৫ সালে র্টেনে যথন লেবার গভণ্মেণ্ট এমেছিল তথন বৃটেনে কয়লাথনির জাতীয়করণ ইয়েছিল। ১৯৪৬ সালে ক্রান্সে কয়লাথনির জাতীয়করণ হয়েছিল। ফ্রান্সেতো সোসালিঃ গভর্ণমেণ্ট ছিলমা, 🔫 সেশানে কিন্তু জাতীয়করণ হয়েছিল এবং এই জাতীয়করণ হয়েছিল জাতীয় স্বার্থে। স্কুতরাং আজকে আমাদের এটা বিচার করতে হবে যে জাতীয় স্বার্থে আমাদের এটা জাতীয়করণ করতে হবে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারের স্বার্থে সরকার রয়্যালটি পাচ্ছেন না, ২২ কোটি টাকার রয়্যালটি পান নি। আময়া দেখছি শ্রমিকরা মাইনে পাচ্ছেন না, শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ডের টাকা জমা পদ্রছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না, যে উৎপাদন ৩৩ শতাংশ ছিল ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সেটা ২১ শতাংশ হয়ে গেছে। আমরা আরো দেখতে পाछि य नड़न विनियां व राष्ट्र ना, मर्जानाहे दलमन शर्फ्य ना, ज्यक क्य्रलायनिव मालिक दा मार्य-মাঝে বলেন কয়লার দাম বাড়াবো, আবো ওয়াগন দিতে হবে , এর জন্ত তাঁদের অন্তবিধা হচ্ছে 🔻 ইত্যাদি। কিন্তু আসল অস্থ্রিধাহচ্ছে এই, যে কয়লা হচ্ছে নিমু নানের কয়লা, যেটা খারাপ おおおける かちゅう

গ্রেডের কয়লা এরং ভাল গ্রেড করতে গেলে যে সমস্ত মেকানাইজেসন দরকার. যেটাকে "বেনিফি-সিয়েসন" বলে, সেই ভাল গ্রেড কয়লার জন্য যে বিনিয়োগ দরকার সেটা তাঁরা করছেন না, সেই বেনিফিসিয়েসন তাঁরা করছেন না। স্ততরাং আমরা ভাল গ্রেডের কয়লা পাচ্ছি না এবং ভাল গ্রেড কয়লা পাচ্চি না বলেই যতটা উৎপাদন হওয়া উচিৎ ছিল সেটা হচ্ছে না, কর্মসংস্থান হচ্ছে না। বিশ্বের অন্যাসমন্ত কয়লা উৎপাদক দেশে আজকে কি হচ্চে সেটা দেখেছি। বুটেনে ১৯১৯ সালে কনজারভেটিভ সরকার যথন ছিল তথন সেথানে একটি কমিশন বসেছিল। লর্ড স্তংকি কমিশন বলেছিলেন যে এত ছোট ছোট কয়লাখনি চলতে পারে না. এই কয়লাথনিগুলিকে এটামালগেমেট করতে হবে। আমরা দেখেছি জার্মানী দার কয়লাখনিগুলিকে দেখানকার সরকার নিয়ে নিয়েছেন, ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলি সেথানকার সরকার নিয়ে নিয়েছেন। তার কারণ. ছোট কয়লাথনি থাকতে পারে না, সেটা ছাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। স্ত্রাং কয়লাথনি বঙ করতে গেলে, কয়লাখনিগুলিকে এ্যামালগামেদান করতে গেলে শিল্পতিদের অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। অথচ আমরা দেখেছি যে অর্থ তাঁরা বিনিয়োগ করছেন না। তাহলে এ্যামাল-গামেদান আমরা কিভাবে করতে পারি। আইন এনে করতে পারি। তাঁরা নিজেরা যথন ভলেনটারিলি করছেন নাতাতথন আমর। আইন এনে জোর করে করতে পারি। আইন এনে যদি আমরা এ্যামালগামেসন করি এবং এ্যামালগামেসান করলে তাঁরা নতুন অথ বিনিয়োগ করছেন না, তাই যদি সরকারকে করতে ২য়, এগমালগামেসান ছাডা যথন এই শিল্পে উন্নতি হতে পারে না, উৎপাদন বাডতে পারে না, ভাল গ্রেডের কয়লা হতে পারে না. বেনি-ফিসিয়েসান হতে পারে না. ন্যাশনালাইজেসান হতে পারে না, মর্ডানাইজেসন হতে পারে না, তাহলে আমর) বেসরকারী শিল্পতিদের হাতে এই ক্ষমতাটা কেন রা থবো ৫ কারণ তাঁরা যথন রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি রয়েলটি না দিয়ে মজুরদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন নি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও মাহিনা না দিয়ে এবং জাতির প্রতি দায়িত্ব পালন করেননি, উৎপাদন রুদ্ধি 🕏 না করে তথ্ন সরকারই সেই দায়িত্ত পালন করবে। এই কয়লাথনির ব্যাপারে আমরা দেখেছি একটা ভাগ কোকিং কোল ইতিমধ্যেই জাতীয়করণ হয়ে গিয়েছে। আর অন্ত নন-কোকিং কোল সম্বন্ধে ক্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন বহুদিনের প্রতিষ্ঠান—তাদের অভিজ্ঞতা আছে: দক্ষতা কাছে, ক্মী আছে, স্মৃতরাং স্থাশনালাইজ করলে সরকারের এড মিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাপারেটাস রয়েছে। আমরা এই প্রস্তাব বিচার করছি একেবারে বান্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রাগ্মাটিক দিক থেকে। **এটা সমাজতন্ত্রের দিকে নিশ্চয় একটা পদক্ষেপ** । যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না তাঁরাও <sup>এটা</sup> সমর্থন করবেন, কারণ জাতীয় স্বার্থে এই জিনিষ্টা এসেছে। আমরা যথন উৎপাদন বাডাতে পার্ছি না, ন্যাশনাশাইজেসান করতে পার্ছি না, মর্ডানাইজেসান করতে পার্ছি না, এ্যামাল-গামেদান করতে পারছি না, তথন যদি এই জাতীয়করণ না করি, এ্যামালগামেদান যথন শিল্পতিরা ভলেনটারেলি করবেন না, এবং এটা আইনের মাধ্যমেই হতে পারে, তাহলে সরকারের জাতীয়-করণ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেইজন্ত সারা বিখে সেথানেই সমস্তা এসেছে, যেথানেই কমিটি বসেছে—বিলেতে ১৯১৯ সালে খ্যাংকি কমিটি বসেছিল, সেজস্তই তাঁরা বলেছিলেন এ্যামালগামেসান করতেই হবে। অথচ যথন লেবার সরকার এল. ব্লিড কমিটি বসালো ১৯৪৩ সালে ত্থন তাঁরা আবো বললেন যে এ্যামালগামেসান ছাড়া এটা সম্ভব নয়, কয়লাথনির উন্নতি হতে পারে না। ১৯৪৫ সালে লেবাুর সরকার সেটা জাতীয়করণ করলেন। ১৯৪৬ সালে ফ্রান্স জাতীয়করণ করলেন। কারন তাঁছাড়া উৎপাদন বাড়তে পারে না। কয়লাথনি এমন একটা জিনিয যে এতে এত বিনিয়োগ দরকার, ক্যাপিটাল দরকার যে সাধারণ শিল্পতিরা সেটা পারেন না। আ**জকে আমরা পশ্চিমবাংলায় শিল্প গড়তে** চাই। প্রায় একশো কোটি টাকার <mark>মূতন লা</mark>ইদেন্সের

দর্থান্ত এথানে রয়েছে। আমরা শিল্প বাড়াতে চাই তাড়াতে চাই না। কাজেই বলছি যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাব সাধারণ মাছ্যের স্বার্থে, মজুরের স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে আমরা এনেছি। আর সারা বিশের যে অভিজ্ঞতা যে কয়লাখনি বড় না করলে, এটামালগামেট না করলে এটা চলতে পারে না—আমাদেরও সেই একই অভিজ্ঞতা। স্কৃতরাং একটা বাত্তব দৃষ্টিভগী—প্রাগমাটিক দৃষ্টিভগী থেকে সমর্থন করছি। তা ছাড়া নির্বাচনে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল সমাজতামিক ধাচে সমাজ গছবো প্রতিশ্তি ছিল যে বড় বড় মিনস অব প্রোডাকসান রাষ্ট্রের আয়রে আসবে। এটা নীতিগত দিক থেকে ইডিওলজির দিক থেকে, বাত্তব—প্রাকটিকাল দিক থেকে, কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে বা যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক এই ক্য়লাখনি রাষ্ট্রায়করণ ছাড়া আর কোন পথ নেই। সেইজন্স যে প্রস্তাব এসেছে সেটা আমি স্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

## **★** [7-05-7-15 p.m.]

**এপ্রদীপ ভটাটার্যাঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আজকে ক্য়শাখনিগুলি কাশনালাইজ করার জন্ম কেন্দ্রীয় সরকারকে যে অন্মরোধ জানান হয়েছে আমি এটা স্বান্তকরণে সমর্থন করছি। বর্ধমান জেলায় ২ শোর বেশী কয়লাখনিতে এমনধ্রণের কাজ চলছে যেটাকে প্রগতিশীল চিন্তাধারার দিক থেকে কথনই সমর্থন করা যায় না। অনেক কয়লাখনিতেই এখন কাজ প্রায় বন্ধ। তারা শ্রমিকদের স্থায়্য পাওনা দিতে বিলয় করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে হ' তিন মাস পর্যন্ত মাহিনা দেওয়া হচ্ছে না, এমন সংখ্যাও অনেক আছে। আমাদের মাননীয় মুগামন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে রয়ালটী এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা বাকি আছে। আমার যতদর মনে আছে এই কয়লাথনি গুলিতে সুরুষার কর্ত্ত যে নিদিই আইন যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে দেগুলি কিন্তু তাঁরা দেখানে পালন করেন নি। প্রামিকদের মেডিক্যাল বেনিফিট, তাদের ওয়েলফেয়ার, তাদের হাউসিং এই সমস্ত দিক থেকে কিন্তু বত রকমের গাফিলতি দেখা যায়। এখনও দেখা যায় শ্রমিকরা অস্তুত্ত হয়ে পড়াল তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হচ্ছে না. এখনও দেখা যায় শ্রমিকদের পায়রা খোপের মত ছোট ছোট যবে বাস করতে হয়, এমন অস্বাস্থ্য পরিবেশ সেখানে যেখানে কোন মাত্র থাকা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে ঐ এলাকার অনেক ইউনিয়ন বার বার মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিন্তু বান্তবে দেখা গেছে যে তাঁরা এই সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করেছেন, বাস্থ্রে তাঁরা কোন কাজ করতে পারেন নি। গুধু তাই নয়, মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে কোলিয়।রিতে নিজম্ব স্থদ্ধোর রাথে ২ কি ৩ মাস অমিকদের মাইনে না দেওয়ার ফলে তার। অনেকে বাধা ২য় বিভিন্ন স্থদধোরদের কাছ থেকে টাকা নিতে। অনেক ক্ষেত্র দেধা গেছে এই সব স্থদগোররা মালিকদের একটা বিশেষ <mark>অংশ</mark>, তাঁদের লোক তাঁর। পুষছেন। চ'মাস পরে যখন শ্রমিকদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে তথন গেটের কাছে কাউন্টারের পাশে সেই স্কুদথোর দাড়িয়ে থাকে। যদি শ্রমিক চার শো টাকা মাইনে পায় তাহলে ৩৯০ টাকা হল সহ আদায় করা হয় যাতে তার কাছ থেকে আবার লোন নিতে পারে এইজন্ত । এইভাবে সারা কয়লাথনি এলাকার নানতম পক্ষে 🕶 টী কয়লাথনি এলাকায় এই ধরনের একটা ভিসাস সার্কেল খাছে যারা এইভাবে দিনের পর দিন শ্রমিকদের শোষণ করে আসছে। আজকে এই শ্রমিকদের বাঁচানর জন্ম নাশাইজ করা চাড়া আর কোন উপায়ান্তর নেই । যেথানে কৃকিং কোল কুশিনালাইজ করা হয়েছে তারই পাশাপাশি বর্ধনান জেলায় নন-কুকিংকোল আশনালাইজ নাকরার ফলে সেই এলাকায় শ্রমিকরা পাশাপাশি লক্ষ্য করচে যে পাশের কয়লাথনিতে শ্রমিকরা যা বেনিফিট পাচ্ছে অন্তান্য কোলিয়ারী শ্রমিকর। তা পাচ্ছে না।

大学 のないのでは、「こう」

ফলে বিভিন্ন কয়লাথনিতে বিক্ষোভ স্তক্ত হচ্চে। প্রতিদিন আমাদের লেবার ডিপাটমেন্টে ১০১১৯ करत टिनिशाम जारम इस रमशान अमिक जमराखास, ना इस्न जारमत माहरन रमखा इस्का না হলে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে এইসর। কয়লাখনি এশাকাগুলিতে টোটার একসপ্রয়টেশান যে কি চেহারা নেয় ঐ এলাকায় না গেলে মাচ্যুয়ের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়: সেখানে আজো কয়লাথনির মালিকরা সপ্রদশ শতাব্দীর যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা জমিদারী চিন্তাধারা সেই চিন্তাধার। এখনও বহাল রেখেছেন। আইন করে বার বার তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা মন্সক বাবস্থা প্রাহণ করা সত্ত্বেও দেখা যাচেচ তারা কিন্তু অবিচল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে হয়ত তারা শ্রমিকের মাইনে দেয়নি, কেস ফাইল করা হয়েছে, সেজনা তাদের পানিসমেন্ট হল ৪০।৫০ টাকা, হয়ত ওয়েজ বাকি আছে ১০ হাজার ১৫ হাজার টাকা। সতবাং এই যে পেনালটি এটাকে তার। গ্রহণ করে থাকে। আমি যদি দেখি ১০ হাজার টাকা না দিয়ে ৫০ টাকা জরিমানা দিই তাতে ক্ষতি কি আছে। এই ধরণের একটা মানসিকতা তাদের মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। এই মান্সিকতাকে অবিলম্বে ভেঙ্গে দিতে হবে এবং সেটা ভাঙ্গা সম্ভবপর যদি এটাকে জাতীয়করণ করা হয়। পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড সম্পদ হোল কয়লা. ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় সম্পদ হোল কয়ল৷ এবং এই কয়লা দিয়ে পশ্চিমবধ্বে অনেকগুলি ইনডাষ্টি পরিচালিত হচ্ছে। যেহেত শ্রমিক অশান্তি হচ্ছে, রেজিং বন্ধ হয়ে যাছেছে, যেহেতু বছ জায়গায় অকানা সংশ্লিষ্ট শিল্লগুলিতে অশান্তি দেখা দিছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে সেহেত সমস্ত জিনিস্টাকে যদি একটা চেনের মধ্যে আনতে হয়, যদি একটা স্ক্রশুজালতার মধ্যে আনতে হয় তাহলে জাতীয়করণ করা ছাড়া অন্ত পথ নেই। স্তত্ত্বাং মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমহম্মদ দেশার বকাঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপরঞ্জয় প্রামাণিক মহাশয় কয়লাথনিশিল্পের জাতীয়করণের জন্ম যে প্রস্তাব এনেছেন যদিও ত। কেলীয় সরকারের অহমোদনসাপেক, তথও আমি সেটাকে স্বাগত জানাচ্চি এবং স্বান্তঃকরণে সমর্থন কর্ছি। কেননা এই কয়লা খনি শিল্লের জাতীয় অর্থনীতিতেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং খনিশিল্পের স্বসংহত উন্নতি ন। হলে জাতীয় অর্থনীতির পুনক্ষজীবন ঘটবে না। সেইজন্মই এই শিল্প জাতীয়ক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে এশিয়ার মহান সূর্য্য ভারতের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শ্লোগান হচ্ছে 'গরীবী হটাও'' এবং এই গরিবী হটাতে গেলে, এই মেহনতী মান্তবের পাশে দাঁডাতে গেলে, তাদের বাস্তবিক ধাপ পা না দিয়ে সত্যিকারের এই যে গরিবী হটাও নীতি এটাকে কার্য্যে বাস্তবায়িত করতে গেলে, এই কয়লা খনিশিল্প জাতীয়করণ করা একান্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য। আর বর্তমানে এই পশ্চিম বাংলায় যে সমন্ত কর্লাথনিশিল্লের মালিকরা বরেছেন তাঁরা মান্ধাতার আমলের সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন। সেইসব মন্ত্রপাতিতে ছাতা পড়ে গেছে এবং এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে ও জনস্বার্থ বিল্লিত হচ্ছে। এইভাবে মেহনতী মানুষকে নিয়ে থেলা করছে। সরকার কর্তক আইন রয়েছে, ফাক্টরী আইনে যে সমস্ত বাধা-নিষেধ আছে তা তাঁর: মানছেন না। अমিকদের নাাযা মঞ্জরী তাঁরা দিচ্ছেন না। তাদের প্রভিডেও ফাণ্ডের টাকা ত তাঁরা জমা দিচ্ছেন না। তাদের অবসর বিনোদনের সময় পর্যন্ত দিচ্ছেন না. এমনকি তাদের সঙ্গে সৌজন্তমূলক আচরণ তাও করছেন না। কাজেই এই মালিকরা শ্রমিকদের পেরিদেবিল গুডস-এ পরিণত করেছেন, যেমন হুধ বিক্রী না হলে সেই হুই নষ্ট হয়ে যায়, তেমনিভাবেই ঠিক মেহনতী মামুষেরা যারা কলকারধানায় কাজ করে তা বন্ধ করে দিয়ে চক্তি অনুসারে তাদের ন্যায়্য পাওনা তাদের

অধিকার দেব না এইভাবে শ্রমিকদের তারা তিলে তিলে শোষণ করছে ও অপর দিকে তারা দেহনতী মাস্থ্যদের নরকলালে পরিণত করছে। কাজেই এইদিক দিয়ে আজ মেহনতী মাস্থ্যের স্বাধ শুধুনয়, আজ জাতীয় অর্থনীতির স্বাধে ও জনস্বার্থে এটা জাতীয়করণ করা একাস্ক অপ্রিহার্য্য হয়ে পড়েছে। তাই আমি প্রস্তাবকে স্বাস্তঃকরণে সমর্থন করছি। আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করছি কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন এই বিশ্বাস আমি রাখি। কেন্দ্রীয় সরকার কাল বিলম্ব না করে এটাকে যাতে জাতীয়করণ করেন এই আবেদন রাথছি এবং এই জাতীয়করণ করে এটা মেহনতী মাস্থায়ের ও জাতীয় অর্থনীতির পুনকজ্জীবন ও জনস্বার্থকে রক্ষা করন। এই কথা বলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধক্রবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্রবাশেষ করলাম।

[7-15-7-25 p.m.]

 শ্রীত্রাবপ্তল বারি বিশ্বাস: মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, সাধারণ জনস্বার্থের কল্যাণকর প্রয়োজন যে resolution পুরঞ্জয়বাব এনেছেন তাকে স্বাগত এবং সমর্থন করছি। আপনি জানেন এই কোল শিল্প অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এটা মাদ্রুষের চাহিদার ঠিক সেরকম প্রয়োজন ভিত্তিক ছিল না। কিন্তু ১৯৫০ সালের পর এর চাহিদা আতে আন্তে বাডতে থাকে এবং এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে coal থেকে সে সমস্ত জিনিষ আমরা তৈরি করি তার একটা বহুৎ অংশ অস্তাত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন আমাদের ছগাপুর বা coke oven plant থেকে যে gas তৈরী হচ্ছে দেটা আমাদের অক্সাক্ত কাজে লাগছে। তেমনিভাবে আমাদের dehypdro electricity সৃষ্টি হবার জন্ম coal-এর প্রয়োজন। সেটা থানিকটা অন্তভাবে পুরুণ হচ্ছে। কিন্তু মাছুষের জীবনে এই coal-এর যে প্রয়োজন আছে দেটা ু আজ স্বীকার করতে হবে। আজ এই nationalisation করার যে প্রস্তাব তাকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। একটা শ্রমিক মেহনতী মাম্লুষের স্বার্থের অন্তক্তলে একটা উৎকর্ষ সাধন করবে আর কতটা human utility-র প্রয়োজন আছে যেদিক থেকে বিচার করতে গেলে এই coal থেকে य मम्स जिनिय रेज्यो राष्ट्र जा तम्याज हाता। अहे coal (याक रेज्यो राष्ट्र निष्ठ, coal tar. স্থাকারিন, pimgents ইত্যাদি। এগুলির আজ জনসাধারণের কাছে এত চাহিদা যে এগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা ঠিকমত চলতে পারি না। কিন্তু অপরপক্ষে কি হচ্ছে? অপর পক্ষে দেখতে পাচিচ এই কয়লার উৎপাদনের শক্তি ক্রমশঃ বদ্ধি হবে না। অতীতকাল থেকে যে যে শক্তি সে একরকমই আছে। এথান থেকে আহরণ করতে করতেও exhaust হয়ে আসছে। আজ coal preserve-এব প্রযোজন আছে। আজু যদি সেদিকে লক্ষা না করা যায় তাহলে এমন একদিন আসবে যেদিন কয়লা উৎপাদিত জিনিষের মারফৎ জনসাধারণের যে কল্যাণ হোত তা অন্যভাবে পর্ণ করা যাবে না। কিন্তু মালিক কি করে? মালিক চায় লাভ, মুনাফা। এরা টাকা রোজগার করার জন্ম প্রয়োজন হলে কবরের মধ্য থেকেও কাপড চরি করবে। আমি ঐ কয়লা এলাকার মানুষ নই। কিন্ত ট্রেনে চলার পথে দেখেছি এই কয়লা থনিতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন coal mines area-র লোক ছাড়া বাকী area-র লোক এঁদের বেখানে ড' ভাগ হবেন। তাঁদের মনে হবে এ কোন ধরণের পরিশ্রম। শ্রমিকদের দেখবেন কোণায় গচরবের মধ্যে নেবে যাচ্ছে সেথান থেকে তারা আবার পথিবীর আলোতে ফিরে আসবে কিনা সে সম্ভাবনা কম। সে সমস্ত অমিক তারা জীবন বিপন্ন করে ২০০।২৫০ ফিট নীচে নেবে যাচ্ছে কয়কা আহরণের জন্ম। তাদের জীবনযাত্রা, স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা সেথানে হতাশ হবে। সেথানে অনেক T. B, রোগগ্রন্থ মাত্রুষ দিনের পর দিন ক্ষরিষ্ণু হয়ে যাচেছ। তাদের মনে হয়

এই পথিবীতে তাদের জন্মই বুথা। তাদের ছেলেমেয়েরাও দারুণভাবে পরিশ্রম করে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের কোন ব্যবস্থাই নেই। বিংশ শতাব্দীর মাসুষ যেখানে আজ sputnick-এ উঠক সেখানে সেই মামুষগুলিকে যদি দেখা যায় তাহলে দেখবেন সেখানকার মামুষ আজও আদিম সংগ বাস করছে। এমনতর যে বাবস্থাপনা সেই বাবস্থাপনায় আমল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এব আমল সংস্কার করে ওই মান্ত্যগুলো যারা জঙ্গলের জন্ধ জানোয়ারের মতো বাস করে তাদেন অর্থ নৈতিক মান উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। অপর পক্ষে যারা শোষক, যারা রক্ত আহরণ করে যার। শ্রমিকের শ্রমের মাধ্যমে উপস্থত ভোগ করে তারা একচেটিয়াভাবে ভোগ করছে। কোথায় রাণীগঞ্জ কোল মাইনস আর তার মালিক কলকাতায় বিরাট বিরাট বাড়ী তৈরী করেছে, ভগু সে নর ভার ম্যানেজাররাও মোটর চালিয়েও টাকা খরচ করে উঠতে পারছে না। এই যে অবস্থা, এই যে বৈষম্য সমাজের প্রতি এটা বন্ধ করতে হবে। তাই আমি বলছিলাম আজকে যে জাতীয়করণের প্রস্থাব যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেটা সংগত। আমরা যদি ইনডাস্ট্রীর দিকে দেখি তাহলে দেখবো আমরণ, মাাগানিজের প্রয়োজন আছে। ক্ষরির উন্নতি বিধানের জন্ম আমাদের যন্ত্রপাতির দরকার, কয়লা থেকে ইম্পাত তৈরী হচ্ছে। ইম্পাত যদি না হয় তাহলে খুব অম্ববিধা হবে। জাতীয় জীবনে প্রয়োজন আজ ইস্পাতের-ক্ষিতে, শিল্পে। আমরা হয়তো সংকুলান করে উন্নতিকরতে পারবো না। তাই বলছিলাম এই শিল্পের মাধামে এরা যারা পিশাচের মতো বারবার শ্রমিককে শোষণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে কয়লার মতো সম্পদ যার সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। এইরকম জিনিধ কয়লা মিসইউজ করে ধার। এইটা হলে সংরক্ষণের বারস্থা হবে। অপর পক্ষে শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে বলে মনে করি। ধনী হচ্ছে মালিকরা, তাই কয়লা থনির মালিকদের দিকে তাকিয়ে আমাদের জনজীবনে কোন আইন আনলে চলবে না। আজু কুষিক্ষেত্রে টিউবয়েল দুরুকার, আজুকে সার চাই, জল চাই, আজুকে সেট রিলিফ চাই। যে অবস্থা চলছে তা যদি দিনের পর দিন চলে তবে মাননীয় সমস্ত সদস্থকে ঠিকভাবে চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমরা এই সমাজ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

## [ 7-25—7-35 p.m. ]

আজকে সারা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মান্ত্য নিশ্চয়ই দেখছেন এট। কোন ভাঁওতার কথা ন্য ভাঁওতাবাজীর কথা নয়। দিনের পর দিন আজকে আমরা দেখছি অবিভক্ত কংগ্রেস আমলের থেকে এই কংগ্রেস একটা বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে কাজ করে চলেছে। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কি আমরা দেখিনি ব্যাক্ষ ক্রাশনালাইজেসন, প্রিভি পার্স বিল আমরা কি বিল পাশ হতে দেখি নি ? নিশ্চয়ই আমরা ব্যাক্ষ জাতীয়করণ করতে দেখেছি, প্রিভি পার্শ বিল পাশ হতে দেখেছি এবং আমরা আশা করবো যে সারা ভারতবর্ষে এই ধরনের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যকে যে চরিতার্থ করবার জন্তু, নিজেদের কাজে ব্যবহার করবার জন্তু সমন্ত ব্যবহাপনা তারা নিয়েছে একদিকে, আর একদিকে যে শ্রমিকদের শোষণ করে চলেছে সেদিকে লক্ষ্য রেথে আমাদের জনজীবনের স্বার্থেই এই কোল শিল্ল যা আছে তা জাতীয়করণ করবার জন্তু মাননীয় সদস্ত প্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক যে রিজোলিউশন এনেছেন মানবিকতার দিক থেকে, দেশের প্রয়োজনের দিক থেকে, সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে, সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে, সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে এই শ্রমিক, মেহনতী থেটে থাওয়া মান্ত্যের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে আমি এই কথা মনে করি যে এই রিজোলিউশান অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এবং এটা বাস্তবে রূপায়িত্র করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি আমার এই সভার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, আহ্বান জানাবো যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন অনতিবিশ্বরে এই কর্মলা শিল্পকে জাতীয়করণের জন্ম আইন এনে, ভারতবর্ষে এই আইনকে প্রয়োগ করে আমাদের

জাতীয় জীবনের মান উন্নত করতে কোনরকম দ্বিগানা করেন। এই কথা বলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : I call upon Shri Biswanath Mukherjee. I hope Shri Mukherjee will not take more than two minutes time.

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ I shall take one minute. স্থার, আমি এক মিনিট মাত্র সময় নিছি একটা কথা বলারজন্ত। আমাদের মাননীয় সদস্ত শ্রীনিরঞ্জন ডিহিদার যথন বলছিলেন তথন আমি তাকে সংক্ষেপ করতে বলছিলান এই আশায় যাতে এই প্রস্থাবটা পাশ করা যায়। কিন্তু এত বজা বলালে এই প্রস্থাব পাশ হবে না। যথন এচক্ষণ আলোচনা হোল তথন একটা কথা যেটা তার বলা উচিৎ ছিল, তা তিনি বলবার টাইম পান নি দেটা হছে এই প্রস্থাবটা খুবই সময়োচিত হয়েছে। কারণ এ. আই. টি.ইউ. সি., আই. এন. টি. ইউ. সি., সমন্ত একযোগে ডিসাইড করেছেন যে ১৫ তারিথের পর যে কোন দিন তারা ধর্মণট করবেন এই নন-কুকিং কোল মাইন স্থাশনালাইক্ষেসন করবার দাবীতে। আমি আশা করি আমাদের এই প্রস্থাব হবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষত মুভ করবেন এবং তার ফলে হয়ত ট্রাইক করবার দরকার হবে না। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ ইউনাইটেড, সেই কথাটা আমি হাউসকে আপনার মারকত জানাতে চাইছিলাম।

শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিকঃ দাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এক মিনিট বলব। স্থার, সমস্ত সদস্থই যথন এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন তথন বিপ্রাই-এর আর প্রয়োজন নেই। তুণু এইটুকু বলব দেশের স্থার্থে, শ্রমিকদের স্থার্থে, সর্বোপরি সমাজবাদের পথে, অগ্রগতির পথে এই প্রস্তাবকে যে সকলে সমর্থন করেছেন তারজক আমি আন্তরিক ধন্তবাদ জানাছিছ।

The motion of Shri Puranjay Pramanik that-

"Whereas the coal mining industry is of vital importance to the national economy;

And whereas the integrated and co-ordinated development of such industry is essential for the conomic regeneration of the country:

And whereas it is desirable that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ,

And whereas it is desirable that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

And whereas serious complaints regarding the management of such industry have been received:

And whereas the causes which are impending the growth and development of such industry can only be removed if such industry is taken over by the Centre;

Now, therefore, this Assembly declares that the nationalization of the coal mining industry is in the national interest and it requests the Central Government to consider taking appropriate measures for effectuating that purpose." was then put and carried.

#### ASSEMBLY PROCEEDINGS

[5th May

প্রীকংসারি হালদার: Mr. Speaker, Sir, I beg to move ...

মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক জনসারধারণ শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়েজ্য ভিত্তিক মজরি নিধারণের জন্ম বখন গভীরভাবে চিন্তা করছেন সেই সময় গ্রামবাংক্রা ক্ষেত মজুর গ্রামের শোষক শ্রেণী কর্তৃক শোষিত হচ্ছে। পরিবারের কথা দুরে <sub>থাক</sub>ু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের মতও মজুরী তারা পাচ্ছে না। এই বিষয়ে গুরুত সহকারে বিরেজ্য করে বিধানসভার এই অধিবেশন প্রস্তাব করছে যে সব পরিশ্রমের কথা মনে রেখে নাঠা পুরুষ নির্বিশেষে ক্ষেত্ত মজুরদের জন্ত কাজে ও প্রয়োজনভিত্তিক মজুরী নির্ধারণ করা হাত এবং পাহাড়ী অঞ্চলের জন্ম সমতল ভূমির মজুরী অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ বেশী নিদি, হোক। অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্ষেত মজর বাংলায় সবচেয়ে শোষিত, সব চেয়ে দরিল, সবচেয়ে নিঃস্ব। অতান্ত তর্তাগ্যের বিষয় সেই অবহেলিত জনসাধারণ যারা বাংলাদেশের জন সাধারণের এক ততীয়াংশ, তাদের জন্ম প্রস্তাব এসেছে অত্যন্ত অবহেশিতভাবে, এই সভার <sub>শেষ</sub> দিনে এবং শেষ মুহূর্তে। ক্ষেত মজুর বলতে যারা গ্রাদে ক্ষেত মজুরী করে তারাই নয়, যারা ভাগ চাষ করে তাদের এক অংশও ক্ষেত মজুর। এবং এই ক্ষেত মজুরের অধিকাংশ হল তপশাল 🎙 শ্রেণীভক্ত সমাজের স্বচেয়ে অবহেলিত, যারা কোন রক্ষম জীবন ধারণ করে পাকে। সেই ৬৮ যথন আমরা দারিত দুর করবার কথা বলি, গুরীবি হঠানোর কথা বলি তথন আমাদের স্বচেয়ে বেশী মনে রাথতে হবে সেই জনসাধারণ যাতে থেয়ে পরে নিশ্চিস্ত থাকতে পারে সেই মজুরী তাদেব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এথনও পর্যন্ত মজুর শ্রেণীর জন্ত একটা তাদের প্রমের ঘণ্টা, তাদের মজুরীর ঘণ্টা বেড়ে থাকলেও ক্ষেত্ত মজুরের যেহেতৃ এখনও কোন বাংলাব্যাপী বা ভারতবাপি সংগঠন নাই সেইজন্ম তারা ন্যায়া মজুরী পাছেছে না। কিছুদিন আগে যদিও ক্ষেত্মজুরদের জন একটা মজুরী স্থির করা হয়েছিল তিন টাকা থেকে সাডে তিন টাকা পর্যন্ত কিন্তু সেটা কংগ্রু কলমেই থেকে গিয়েছে। কারণ এর মধ্যে বাধ্যবাধ্যকতা নেই। সেথানটায় এথন ও মজুর যারা লেতে 🗸 কাজ করে ছ'টাকা থেকে তিন টাকা পায়, অনেক জায়গায় ছু'টাকার কম।পায়। সরকার আইন **করেছেন কিন্তু আমি একটা** জিনিস এখানে সরকারের কাছে তুলে ধরতে চাই যে টেই রিলিফেব যে বাবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে সেথানে মাত্র এক টাকা মজরী এবং বারোশত গ্রাম অগ্র যার মূল্য হচ্ছে হ'টাকা। আমি বুঝতে পারি না যে যথন সরকার আইন করছেন ক্ষেত্ত মজুরুদের মজ্বী তিন টাকা হবে তথন সেই সরকার কি ভাবে টেই রিলিফের মারফত মজবী ছ'টাকা করে নিধারণ করেন। সরকার কি আইন ভঙ্গ করছেন না? আমরা বলে থাকি Law makers should not be law breakers. আইন প্রনয়ণকারী কথনও আইন ভঙ্গকারী হবে না। কির সরকারের এই নমুনা আমাদের দেশে যথন চালু করে থাকেন তথন এই যে ক্ষেত্ত মজুর শ্রেণী যারা ক্ষেতে থামারে কাজ করে, যারা তাদের খাটায় জোতদার শ্রেণী বা অক্ত ধনিক সম্প্রদায তাদের উপর কি করে কাজ দিয়ে যেতে পারেন। সরকার এই আইন যারা করেছিল, সে বহুদিন আগে বোধ হর মুসলিম লীগের আমলে, তারপর আজ মন্ত্রিদের জন্য একটা ভাতা ব্যবস্থা করা হল, মজুরদের বিভিন্ন কলকারখানায় তাদের মজুরী বাড়াবার ব্যবস্থা করা হল, কিছু সেই যে মান্ধাতাব আমলের আইন টেষ্ট রিলিফের যে ব্যবস্থা সেটা এখনও চালু আছে। এবং টেষ্ট রিলিফ চালাতে হলেই তাদের অসৎ পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় এবং যেটা আমরা অতান্ত ঘুণা করি একটা লোককে দিয়ে ছইবার টিপসহি দেওয়া এটার জন্ম আমরা গর্ধরোধ করি কারণ সরকারের আইন টেউ রিশিফ ফাঁকি দেবার জন্ম। তারপর যে ক্ষেত মজুর শ্রেণী যাদের শিক্ষার না আছে ব্যবহা, যারা সাঁওতাল তারা হয়ত গ্রামাঞ্চলে কোন রকমে একটা স্থল করেছে কিন্তু তার ফাংশান করার জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই। এই যে সামাজিক শোষণ যে শোষণ দ্বারা ধনিক শ্রেণী তাদের

নিধা মামলায় জড়িত করে হয়রান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। সামান্ত জল পান করার জন্য, যে টিউবওয়েল করার জন্ত গ্রামে যেথানটায় সবচেয়ে অবহেলিত লোক থাকে তাদের জন্তু ব্যবস্থানা করে গ্রামের মাতব্বরদের জন্য জলের ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জার আমার সময় নেই, আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

প্রাক্তিকুমার বস্তু: মি: স্পীকার, স্থার, ক্ষেত্র মজুরদের সংপ্রকে বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা মনে আসবে তা হচ্ছে যে আমাদের গ্রাম দেশে যে সমন্ত কর্মপ্রবাহ তা ওরাই মাথায় করে দাড়িয়ে আছে। অথচ এদের অবস্থা হচ্ছে এই যে সভ্যতার পিলস্কৃত্ত, যেথানে আলো আছে তার তলাতেই অন্ধকার এবং এদের গা বেয়েই প্রদীপের যত থারাপ তেল গড়িয়ে পড়ছে। উন্নয়ন্মলক কাজের মধ্যে দিয়েই এদের জন্য কাজ স্বাষ্টি করতে হবে একথা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। নিতান্ত হৃংথের সঙ্গে বলছি কিছু কিছু ভাল কথা বলা হলেও আজ প্রান্ধ, এখন প্রান্ধ আমাদের দেশে ক্ষেত্র মজুরদের কাজ সৃষ্টি করার জন্ত কোন সংগত পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। আমি অনেক স্ট্রান্নর দিতে পারতাম এ ক্রাশ পোগ্রাম বলতে পারতাম এর মধ্যে দিয়ে কিছু হচ্ছে না। এই গুলির জন্তু মোটাম্টিভাবে পরিকল্পনা আজ প্রান্ধ করা হয় নি। কাজেই আমাদের করা উচিত একথাই বলছি। আমি মজুরীর ক্ষেত্রে একটা কথাই শুধু বলতে চাই সেটা হচ্ছে সব দেশেই মুলুরীর হার ওয়াকিং পিপ্লেদের জন্তু একটা ধার্য করা থাকে। আমাদের দেশের সরকারও করেছিলেন আমি একটুথানি পড়ে দিই। ১৯৬৯ সালে আমাদের দেশকে ভাগ করা হল পাচটি জোনে, এ, বি, সি, ডি. ই এবং বিভিন্ন জেলাতে, বিভিন্ন মহকুমাতে তাদের জন্ম মন্ধুরীরর হার ঠিক করা হল।

# 7-35—7-43p.m.]

''এ' জোন-এ নেওয়া হল আসানসোল, চন্দননগর, ছগলা, উলবেডিয়া, শ্রীরামপ্রর, হাওড়া আলিপুর, জয়নগর এবং ক্যানিং বাদে ব্যারাকপুর, কুচবিহার, মেকলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ, মাথাভালা ইত্যাদি। প্রুষদের মজবির বেট হল ১ টাক। ৮৭ প্রদা, মেরেদের ১ টাকা ৭৫ প্রদা এবং বলকদের ১ টাকা ১২ প্রদা। জোন "বি"-তে নেওয়া হল দিনহাটা, তমলুক, ঘাঁটাল, কাথি, ्मथात्म श्रुक्याम् व मञ्जूति > होका १६ श्रुमा, त्मायाम् ३ होका ७२ श्रुमा এवः वानकामत > होका । জোন "দি"-তে আছে ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট, বারাসাত বনগাঁ বর্ণমান, কালনা, কাটোয়া, বীরভূম, রামপুরহাট, বাঁকুভা, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, ঝাডগ্রাম, আরামবাগ, পশ্চিম দিনাজপুর, ইসলামপুর প্রভৃতি। এখানে পুরুষদের মজুরি ১ টাকা ৬২ প্রসা মেমেদের ১ টাকা ৫০ প্রসা এবং ছেলেদের ৯৪ প্রসা। জোন ''ডি''-তে আছে মুনিদাবাদ, লালবাগ, কান্দি, জম্বীপুর নদীয়া, রাণাঘাট, মালদা, রায়গঞ্জ, জয়নগর, ক্যানিং, বিষ্ণুপুর, ভাগর থানা ইত্যাদি। এথানে পুরুষদের রেট হল ১ টাকা ৫০ প্রদা. মেয়েদের ১ টাকা ৩৭ প্রদা এবং ছেলেদের ৩৮ প্রদা। এখন ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার একটা কমিশন নিযক্ত করেছিলেন এবং সেই কমিশন মেদিনীপুর এবং বাকুড়ায় সমীক্ষা করে হিসেব করে বলেছিলেন একজন ক্ষেত্ৰমজুরের সংসারে যেখানে ৪জন শোক তার মাসিক থরচ অন্ততপক্ষে ২৭৯ টাকা ১৯ প্রদা, বেচে থাকতে গেলে এটা তাদের দরকার। কিন্তু সেধানে এই মজুরির হার কত অল্প। গোটা বাংলাদেশে এই অবস্থা। ডা: এ্যাকরয়েছের মতে কমিশন যে ভিত্তিতে মজুরি স্থির করেছেন তাতে কোন তুল নেই। তারপরে

যে মজুরি দেওয়া হল সেটা বছরের মরস্থমের সময়, সেটা তারা া৪ মাস পায়, কথনও কথনও একটু বেশিও পায়। কিছু সামাজিক শোষণের নিয়মে বছরের অন্থানা সময়ে তারা যে কাজকর্ম পায় তা কথনও চ টাকা, কথনও দেড় টাকা, সেই মজুরি কখনও ছ'টাকার বেশী হয় না। কাজেই এই সরকার যে আইন করেছে সেই আইন অন্থায়ী মরস্থমের সময় ছাড়া সেটা যাতে পায় সেই রকম কোন ব্যবস্থা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নেই। নিশ্চয়ই এটা খ্ব ভাল লক্ষণ বে আমাদের দেশের শ্রমিকরা আন্দোলন করেছে এবং অনিজ্বুক সরকারের হাত থেকে বছ আইন সেকগার্জ হিসাবে নিয়েছে। কিছু আইনটা করেই ছেড়ে দিয়েছেন, কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। আর একটা কথা বলব এবং সেটা হছে ১৯৬৭ সালে আমাদের সরকার আর একটা কমিশন করেছিলেন সেই কমিশন-এর সাজেসন হছে এই যে সরকার রেট করেছেন তা বাভিয়ে দিতে হবে।

মি: স্পীকার:-মি: বাস্থ, প্লিজ টেক ইওর সিট।

( নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় মাননীয় সদস্য আসন গ্রহণ করলেন।)

শ্রীভবানীপ্রসাদ সিংহ রায়ঃ— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অত্যন্ত প্রয়োজনোপ্যোগী এবং যাদের কথা নিয়ে এথানে প্রস্থাব রাথা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন জানাছি। এই সমর্থনের ভেতব দিয়ে আমার এটা মনে হয়েছে যাদের কথা বলা হয়েছে এতদিন পর্যন্ত তাদের কথা বলা হয়নি এবং যেভাবে বলা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের মজ্রির হার নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আপনার মাধ্যমে একথা রাথতে চাই যে, ১৯৬২ সালে ক্ষেতমজ্রের যে সংখ্যা ছিল, ১৯৬৬ সালে তা থেকে বাড়ল এবং ১৯৬৬ সালের পর থেকে এই ক্ষেতমজ্রের সংখ্যা ক্রমণ বেড়েই চলেছে। আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি একদিকে ভাগচাগীদের উচ্ছেদ ঘটান হছে এবং হাজার হাজার ক্ষেতমজ্র গ্রামবাংলার বুকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমিট্র এও লক্ষ্য করেছি……

মিঃ স্পীকার:—এবারে আপনি বস্থন।

( নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় মাননীয় সদস্ত আসন গ্রহণ করলেন।)

**এপ্রিনিপ ভট্টাচার্য:**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এ সম্পর্কে আনি আপনার কাছে কতকগুলি তথ্য পেশ করতে চাচ্ছি। ১৯৬৮ সালে ১২.১২.৬৮ তারিথে সরকারের ২৩ নম্বর বিজ্ঞপ্তি অহুসারে ক্ষেত্রমজুরের নাূনত্রম বেতন সর্বশেষে সংশোধন করা হয়েছে।

সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সাধারণ ক্ষেত্ৰমজুরের বেতন নিমন্ত্রপ ধার্য করা হয়েছে। যেনন. "ক' অঞ্চলে —পুক্ষ ৩ টাকা ৫৪ প্রসা, দ্মী ৩ টাকা ২৭ প্রসা, শিশু ২ টাকা ২ প্রসা। "থ" অঞ্চলে পুক্ষ ৩ টাকা, দ্মী ২ টাকা ৭৮ প্রসা, শিশু ১ টাকা ৭৪ প্রসা। "গ" অঞ্চলে — পুক্ষ ৩ টাকা ৫ প্রসা, দ্মী ২ টাকা ৭৮ প্রসা, শিশু ২ টাকা ৪২ প্রসা। জলপাইগুড়ি জেলায় পুক্ষ ৩ টাকা ৮৮ প্রসা, দ্মী ৩ টাকা ৪০ প্রসা, শিশু ২ টাকা ৪২ প্রসা। শিলিগুড়ি মহকুমা— পুক্ষ ৩ টাকা ৪০ প্রসা, শিশু ২ টাকা ৯৪ প্রসা। দার্জিলিং (শিলিগুড়ি ছাড়া)—পুক্ষ ৩ টাকা ৩ প্রসা, শিশু ১ টাকা ৯৪ প্রসা। দার্জিলিং (শিলিগুড়ি ছাড়া)—পুক্ষ ৩ টাকা ৩ প্রসা, শিশু ১ টাকা ৭৫ প্রসা। ক্ষেত্রমজুর্নের ক্ষেকটি বিশেষ কাজের জক্ম, এমনন হাল চালনা, ফ্লল ভোলার সময় দার্জিলিং এবং পার্বত্য অঞ্চলে হাল চালনা, কোদাল দিয়ে মাটি কাটার কাজ করবার জক্ম উপরোক্ত বেতন অপেক্ষা আরও বেশী বেতন পেয়ে থাকেন।

**শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী:** কার্যকরী করার কি ব্যবস্থা আছে।

Mr. Speaker: Time is over, no further discussion on the resolution,

Honourable members, before the present session comes to an end, I would like to make an announcement regarding questions. Starred questions replies to which have been received in this Secretariat but have not been answered in the House would be treated as unstarred questions and the answers would be circulated to members

I would convey my heartfelt thanks to the honourable members for their co-operation and assistance in conducting the business of the House My thanks specially go to the different sections of the House who have co-operated with me wholeheartedly in conducting the business of the House I am specially grateful to all the honourable members for their co-operation in the matter of conducting the business of the House peacefully.

The House stands adjourned sine die.

### Adjournment

The House was accordingly adjourned sine div at 7-43  $\,\mu$  m. on. Friday, the 5th May, 1972.

Note: The Assembly was subsequently prorogard with effect from the 15th May, 1972, under notification no 86 P A., deted the 15th May, 1972, issued by the Home (P. A.) Department, Government of West Bengal and published in the "Calcutta Gazette" (Extraordinary) Part I dated the 15th May, 1972.

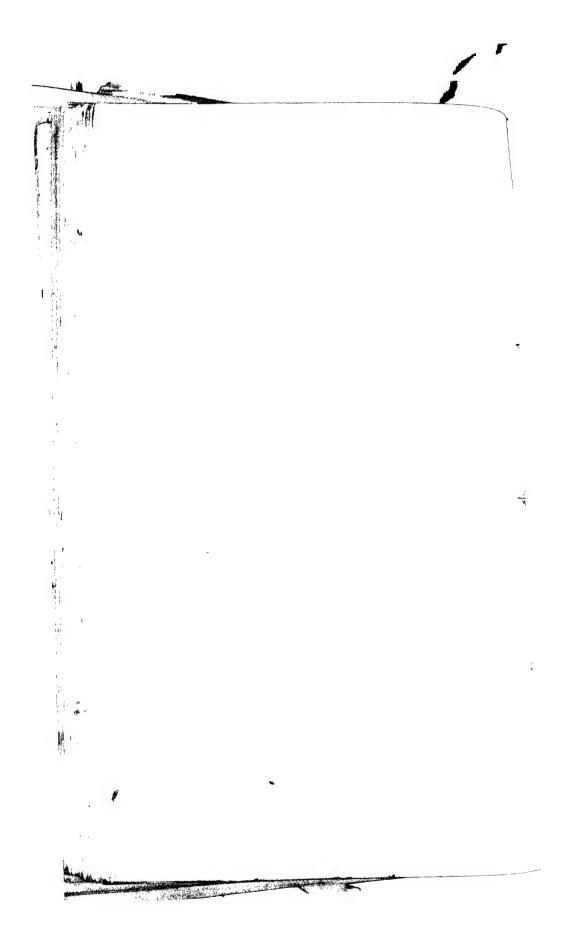

#### Index to the

# WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY PROCEEDINGS

(Official Report)

Vol. 52-No. 2-Fifty-Second Session (March-May), 1972

(The 30th March, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th, 24th, 25th, 26th, 28th, 29th April, 2nd, 3rd, 4th and 5th May, 1972.)

(Q) Stands for Question.

### Abdul Bari Biswas, Shri

Mention Case: pp. 6-7, 77, 145, 207 -208, 272, 423 - 424, 490 (35), 703, 708, 801, 917.

Motion under Rule 185: p. 753-759, 777

Private members Resolution . pp 969-71

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971; pp. 159—160.

The Taxes on Entry of Goods inter Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972: pp. 376—378, 378 (36)—378 (42).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 589-595.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972: pp. 285-88.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972 (Q): pp. 455-57,

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment)
Bill, 1972: pp. 277-78

থাদিখার দেয়াড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র  $\langle Q_{\ell} \rangle$ : PP 778 (53) —778 (51).

कादाकाद देखां द्वीवान এट्डिट (Q) . pp 960.

বক্তার ক্তিগ্রন্থদের ধাজনা মকুব (Q): p 789.

一 一

বাংলাদেশ শীমান্তে চেকপোষ্ট (Q): p. 869.

মূর্শিদাবাদ জেলায় থাল, বিল, নদী সংস্কার প্রকল্প (Q): pp. 778(8)-778(9).

মূর্শিদাবাদ জেলাম নতন স্থগার মিল (Q): p. 778(33).

রাণীনগর হাসপাতাল (Q): p. 778 (54).

### Abdur Rauf Ansari, Shri

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972: pp. 490 (64)-490 (65).

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (66)—378 (68).

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: 546-548

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 737—738

### Abdus Sattar, Shri

Mention Case: pp. 59-60.

The West Bengal Appropriation Bill, 1972: pp. 33-38

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 660-663.

## Abedin, Dr. Zainal

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972; pp. 378(74)-378 (75), 378 (82)-378 (83), 378 (92)-378(93).

Laying of Tenth Reports on the Working and affairs of the Durgapur Projects Ltd. for the year 1970-'71: p. 197.

Mention Case: p. 711.

Motion under rule 185: 778 (99)—778 (101).

Private members Resolution: pp. 945-47, 949-51.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)

Bill, 1971: pp. 172-173.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 747-749.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill 1972: pp. 293—295.

### Aich, Shri Triptimay

Mention Case: pp. 67-68.

## Bandyopadhyay, Shri Ajit Kumar

Discussion on Governor's Adderss: pp. 114 (65) -- 114 (66)

Mention Case: pp. 712-713.

## Bandyopadhyay, Shri Sukumar

Closure of Dhakeswari Cotton Mills (Q): pp. 378 (17)-378 (18)

Damage of Agricultural Lands in Coal-field area (Q): pp 378 (23)—378 (24).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 244-245.

Mention Case: pp. 4-5, 145-46, 490 (37)-490 (38), 920.

Motion under Rule 185; pp. 766-767

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 726—727.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (77)—778 (78).

The Taxes on Entry of Goods inter Calcutta Metropoliton Arear Bill, 1972; pp. 378 (43)—378 (44)

The West Bengal Appropriation Bill, 1972; pp. 30-31.

The West Bengal Improvement (Amendment) Bill, 1972: p. 582.

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972: pp. 490 (46) - 490(48).

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1972: p. 280-81.

– আসানসোৰ মহকুমায় কয়লাপনি হইতে জলসেচ পরিকল্পনা (Q): p 908.

আসানসোল রবীক্রভবন (Q): pp. 394, 673.

কর্মসংস্থান কেন্দ্র মার্হত নিরোগ (Q): pp. 778(41)--778 (42).

কোনে আয়রণ এণ্ড ষ্টান্স কোন্সানী, কাঁকিনাড়া  $(\mathbf{Q}):\mathbf{p}.$  778 (46).

iv

গৌরাকডি-লালগঞ্জ রোড (Q): p. 885.

পামুডিয়া-রূপনারায়ণপুর রান্ডা (Q): p. 892.

পুরুলিরা জেলার লাক্ষা শিল্প (Q): pp 378 (14)—378 (16).

রাণীগঞ্জ থানা এলাকায় গ্রাম বৈহ্যতীকরণ (Q): 1 778 (3).

রাণীগঞ্জ রকে গ্রামীণ বৈহ্যতীকরণের কাজ (Q): pp. 778 (36)—778 (37).

## Banerjee, Shri Pankaj Kumar

Mention Case: pp. 91-92, 206-207, 378 (32)-378 (33)

## Bapuly, Shri Satya Ranjan

Mention Case: pp. 7-8, 57-58, 114 (41).

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)
Bill, 1971; pp. 168—170.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: p. 606-607.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972: pp. 291-93.

#### Bar, Shri Ram Krishna

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (92)-114 (93).

Mention Case: pp. 778 (60), 802.

কাওরাপুকুর জুলপিয়া রাস্তার কাজ (Q): pp. 871—872.

দক্ষিণ ২৪-পর্গণায় রাস্তার পরিকল্পনা (Q) : p.~895.

বিষ্ণপুর থানায় গভীর নলকূপ বদানোর প্রকল্প (Q) : pp. 523-524.

মগ্রাহাট পশ্চিমের থাল খনন (Q): p. 122.

### Basu, Shri Ajit (Singur)

Mention Case: pp. 114 (38), 270.

Private members Resolution: pp. 973-74.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 602-606.

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1972: p. 279—80.

# Basu, Shri Lakshmi Kanta

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (56)—378 (59).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 233—235.

Mention Case: pp. 146, 803.

Motion under Rule 185: pp. 778 (97)-778 (99).

কলিকাতায় পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা (Q): p. 508 চা-রপ্তানি (Q): p. 118.

নবৰীপে কংগ্ৰেস প্ৰাৰ্থীর বাড়ীতে হামলা (Q): pp. 870 - 871

বেকার সমস্তা (Q): p. 123.

্র্যারণার্থী শিবিরের কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ (Q) : p 307 সেন্সাদের ছাঁটাই কর্মচারীদের পুননিয়োগ (Q) : p. 517.

# Bauri, Shri Durgadas

Mention Case: p. 800.

# Bera, Shri Rabindra Nath

Mention Case: pp. 68-69.

আদিবাসী ও তফসিলী ছাত্রছাতীদের হোষ্টেল ভাতা (Q): p. 114 (29).

ডেবরা ও পিংলা থানায় টেট্ট রিলিফ (Q): p. 114 (31).

ভেবরা থানায় খাল সংস্কার (Q): p. 123.

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি (Q): p. 265.

বস্তাবিধবন্ত এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুব ও বিভালষ গৃহ নির্মাণ বাবদ অর্থ মঞ্র (Q): p. 316.

বিষ্ণুপুর-রাধামোহনপুর, জামনা-বারবেট্যা এবং গোলগ্রাম-মলিগাটি রাস্তা (Q): p. 506.

্মদিনীপুর জেলায় তপশীলী শিশুদের খাল বিতরণ (Q): p. 265.

## Bera, Shri Sudhir

Mention Case: pp 57, 114 (40), 490 (37), 798, 914.

ঘাটাল মান্তার প্ল্যান (Q): pp. 378 (13)—378 (14 .

vi

1 50

মেদিনীপুর জেলার টেষ্ট রিলিফ (Q): p. 311.

### Besra, Shri Manik Lal

Discussion on matter of Urgent Public Importance for Short Duration; pp. 845-46.

The West Bengal Appropriation Bill, 1972; pp. 28-29.

### Bhattacharjee, Shri Keshab Chandra

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 345—46.

The West Bengal Appropriation Bill, 1972: pp. 29-30.

वाश (क्रिकान-এ नवकादी नांश्या (Q): p. 394.

## Bhattachårjee, Shri Sakti Kumar

Mention Case: p. 490 (34).

The West Bengal Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1972: p. 717.

তিনবিশ স্থীম (Q): pp. 378 (28)-378 (29).

### Bandopadhayay, Shri Shib Sankar

The Maintenance of Internal Socurity (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 343-44.

#### Bhattacharjee, Shri Shibapada

Mention Case: p. 114 (37).

The West Bengal Partment Ownership Bill, 1972: pp. 778 (71)-- 778 (73).

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972: pp. 486—88.

নেতাজী কলোনী উন্নয়ন (Q:p.~326.

বরানগর-কামারহাটি জয়েণ্ট ওয়াটার ওয়ার্কস (Q): p. 884.

#### Bhattacharjee, Shri Susanta

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (78)-114 (80).

## Bhattacharya, Shri Narayan

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: p. 731, Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (83)—778 (85).

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972; pp. 14-15.

## Bhattacharyya, Shri Hara Sankar

Mention Case: pp. 114 (39)-114 (40),

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 734-735.

The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972; pp. 368-72.

The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972: pp. 378 (53)—378 (55).

আহমদপুর চিনি কল (Q): p. 326.

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়গুলিকে বাটতি অঞ্দান (Q): pp. 114 (15)—114 (16).

## Bhattacharyya, Shri Prodip

Private members Resolution: pp. 967-68, 974.

Statement on a calling attention regarding discrimination against the Bengallee Engineers in the matter of employment in Durgapur Steel Complex: p. 528.

Statement on a calling attention regarding lockout of Inchek Tyres

Limited of Kankinara: p. 912,

The West Bengal Relief Undertakings (Srecial Provisions) Bill, 1972: pp. 490 (54)—490 (55),

# Bhowmik, Shri Kanai

Mention Case: pp. 114 (42)-114 (43),

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972; pp. 10-11, 12-14,

The West Bengal Maintenance of Public order Bill, 1972: pp.459—63. ওজন ও পরিমাণ বিভাগ (Q): pp. 779 (39)—779 (40).

### **INDEX**

ह्यारबा श्रीम এवः जमनुक माहाब भ्यान (Q): p. 262.

তমলুক মহকুমার জলনিকাশের প্রকল্প (Q): p. 262.

তমলুক মহকুমান বান্তা পাকা করার কাজ (Q): pp. 378 (24)-378 (25).

প্রবাপনা দাবদিভিয়ারী স্বাস্তা-কেন্দ্র (Q): p. 138.

প্রাইমারি সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র (Q): p. 42.

ময়না ব্ৰকে স্বাস্থ্য-কেন্দ্ৰ স্থাপন (Q): p. 138.

মেদিনীপুর জেলায় বন্সায় ক্ষতিগ্রন্থ এলাকায় টেষ্ট রিলিফ স্কীম (Q): p. 378 (25).

### Bijali, Dr. Bhupen

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (72)-114 (73).

আন্দামান টিম্বার ইণ্ডাষ্ট্রিস (Q:: p. 695.

মতেশতলায় প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্র (Q): p. 778 (55).

মহেশতলায় বন্ধ ই, সি, ই কারথানা (Q): p. 490 (6),

### Bill (S)

1

The Calcutta Metropolitan Development Authority-. 1972: p. 538.

The Calcutta Municipal (Amendment)—, 1972: pp. 490 (63)—490 (66).

The Calcutta Municipal (Second Amendment)—, 1972: pp. 378(55)—378(9)

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment)—, 1972 pp. 209—336.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)-1971: p. 147.

The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area—, 1972 pp. 365, 378 (36)—78 (55).

The West Rengal Apartment Ownership-, 1972: pp. 778 (62)-778 (76).

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer)—, 1972: p. 809.

The West Bengal Appropriation-, 1972: p. 24.

The West Bengal Appropriation (Vote on Account)-1972: p. 10.

The West Bengal Improvement (Amendment) -, 1972: p. 581.

The West Bengal Land Reforms (Amendment)-, 1972: p. 587.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment)-, 1972: p. 283.

The West Bengal Maintenance of Public Order-, 1972: p. 426.

The West Bengal Public Demands Recovery (Amendment) -, 1972; p. 715

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions)—, 1972: pp. 490(40)—490(62),

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment)—, 1972: p. 82—83, 277.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment)-, 1972:

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) - , 1972: p. 483.

# Biswas, Shri Kartic Chandra

Discussion on Governor's Address: pp. 114(70)-114(71).

### Calling Attention (S)

Notice of a -regarding Completion of the bridge on the Mundeswari: pp. 911-12.

Notice of a-regarding incident which took place at Khandaknala near Santipur on the 3rd May, 1972: p. 912.

Notice of a—regarding lockout of Inchek Tyres Limited at Kankinara: p. 912

Statement on a-regarding acute Scarcity of drinking water in Howrah Town (Q): p. 417.

Statement on-regarding attack on Shri Rupsingh Majhi, M.L.A. and Shri Sharat Chandra Das, M. L. A. in Railway Compartment of Howrah-Chakradharpur Passenger on 31st March. 1972; p. 140.

Statement on—regarding discrimination against the Bengallee Engineers in the matter of employment in Durgapur Steel Complex: p. 528.

Statement on—regarding disturbance in the Tollygunge Bagha Jatin Colony by Anti-Social elements: p. 1.

Statement on—regarding gherao of Commissioner and Chairman of Khardah Municipality on the 4th April, 1972: p. 268.

#### INDEX

Statement on—regarding hunger-strike by two thousand workers of the Dhemo Main Colliery in Asansol Subdivision: p. 273.

Statement on - regarding hunger-strike by workers of two Collieries in Ondal Police Station: pp. 55—56.

Statement on—regarding Police verification before employment in West Bengal Government service: p. 696.

Statement on a—notice regarding the strike notice given by three Central Trade Unions for non-fulfilment of the demand for minimum wages in the Jute Industry: pp. 378 (30)—378 (31).

### Chaki, Shri Naresh Chandra

からいけい はずいた

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: pp. 553-554.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972 : pp. 342-43.

Mention Case: pp. 204-205, 271, 918.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 740-741.

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972: pp. 778(68 —771(69). ৩৪ নং জাতীয় সড়ক (Q): p. 493.

পশ্চিমবন্দ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প সংস্থা (Q): pp. 778 (29) -778 (31).

মাধ্যমিক বিভাশয় ও শিক্ষকদের বেতন Q): p. 387.

রানাখাটে রবীক্র ভবন (Q): pp. 402, 680.

ুশরনাথী শিবির কর্মচারী (Q): p. 308.

#### Chakrabarti, Shri Biswanath

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972; pp 554—557. Discussion on Governor's Address: pp. 114(66)—114(70).

Mention Case: pp. 114(35), 271.

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972; pp. 778(69)—778(70). ভারস্ত্রহারবার বোডের প্রশৃতীক্রণ (Q): p. 514.

নাৱাতলা ব্লোড থেকে আকড়া ফটক পৰ্যন্ত বাল্ডা (Q): pp. 895-96.

বন্ধ ইণ্ডিয়া ইলেকটি ক ওরার্কস কার্থানা (Q): pp. 378(7)-378(8).

বেহালা হাসপাতালের নির্মানকার্য (Q): p. 250.

সাহাপুর তারাতশা ঠাকুরপুকুর রোড (Q): pp. 890-91.

# hakravartty, Shri Gautam

Mention Case: pp.77-78.

hakrayarty, Shri Bhabataran

জয়পুর প্রাইমারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র: pp. 778(52)--778(53).

## Chatteriee, Shri Tapan

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 240-241.

Mention Case: pp. 114 (36) -114(37).

# Chattopadhyay, Dr Sailendra

Mention Case: pp. 90, 533-534, 807.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding impositin of a ceiling on urban immovable property: p. 737.

Committee on estimates: pp. 276-77.

Committee on Public Accounts: p. 276.

#### Das, Shri Barid Baran

The Caloutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp 378(68)—378 (70).

Discussion on Governor's Address: pp. 114(58)-114(60).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 338—39.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 731-732.

# Das, Shri Bijoy

Advisory Committee for Devolopment of Haldia (Q): p. 894.

Compensation for acquisition of land, (Q): pp. 490(20)-490(21).

#### INDEX

Digha Development Board (Q): p. 897.

Sabang-Mohan Pucca Road (Q): p. 868.

Sea-beach at Digha Q): p. 778(17).

Water supply in flood-affected areas of Midnapore District (Q): pp. 490(8)~490 (9).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 646-647.

#### Das. Shri Bimal

Mention Case: pp. 84-87.

Mention Case: pp. 114 (35)-114 (36).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 639-640.

### Das, Shri Rajani

উত্তরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার তপশিলী জাতি ও উপজাতি কর্মচারী (Q) : p. 405.

## Das, Shri Sarat Chandra

Mention Case: pp. 109-111, 533 702-3, 915.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 600-602,

প্রকলিয়া জেলার ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি (Q): p. 523.

বেকারদের জন্ম জেলা নিযুক্তি পরিষদ গঠন (Q): pp. 778(7)—778 (8).

লাকা শিল্প (Q): 778 (22)—778 (24).

সাঁওতালডিহি তাপ বিহাৎ কেন্দ্র (Q): p. 778 (41).

## Das, Shri Sudhir Chandra

Discussion on matter of Urgent Public Importance for Short Duration pp. 835-836.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill. 1972: pp. 337—38.

Mention Case: p. 778 (58).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 972: pp. 612-613.

কাঁথি বেসিন পরিকল্পনা (Q): p. 126.

কাঁথি মহকুমান্ন গ্রাম বৈছ্যতীকরণ প্রকল্প (Q): pp. 778 (42)—778 (43).

কাঁথি মহকুমায় টেষ্ট বিশিফের পে-মাষ্টাবদের প্রাপ্য টাকা (Q): p. 384.

```
কাণি মহকুমায় বস্তার প্রকোপরোধে ব্যবস্থা (Q): p. 117.
```

কাথি মহকুমায় বন্ধায় ক্ষতিগ্ৰন্ত গৃহ (Q): pp. 114 (6)-114 (8).

ক্লাথি-ব্ৰস্তলপুর কটে অনিয়মিত বাস চলাচল (Q): p. 399.

हाथि नहरत বিভাও বিভাট (Q): p. 778 (25).

কালীনগরে রম্মলপুর নদীর উপর পুল নির্মাণ (Q) . p 323.

কল্পমপুর জল-নিকাশী পরিকল্পনা (Q): pp. 378 (1)-378 (2).

চিনির মুলাবৃদ্ধি (Q): p. 194.

দীখার সমুদ্র বেলাভূমির অবক্ষর (Q) pp. 864—868.

পঞ্চায়েত বোর্ডের নির্বাচন (Q): p 514.

ব্রুশ্বর উষ্ণ প্রস্তবন (Q): pp. 778 (3)-778 (4).

বন্যাবিধ্বন্ত এলাকার টেষ্ট রিলিফ (Q) pp. 114 (11)--114 (12).

বন্সাবিধ্বস্ত মেদিনীপুর জেলায় গৃহনির্মাণ ঋণ (Q) pp 114 (30)---114 (31).

বহরমপুর পৌর এশাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ (Q) pp. 877-879

বেচনা নদীর জন নিফাশনে থাল থনন (Q)  $\cdot$  p. 129.

১ মঞ্জরীপ্রাপ্ত মতন প্রাথমিক বিত্যালয় (Q): pp. 404, 685.

মেদিনীপুর জেলায় নতন প্রাথমিক বিভাল্য মঞ্জুরী (Q) . p. 302.

রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা (Q) : p. 496.

হলদিয়া বন্দর পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান (Q): p 518

#### Dasgunta, Dr Santikumar

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: p 730.

# Daulat Ali, Shri Sheikh

Mention Case: p. 114 (39).

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972: pp. 16—17.

চাল ও কেরোসিন তেলের মূল্যবৃদ্ধি (Q): p. 183

ডায়মগুহারবার সদর হাসপাতাল (Q): p. 51.

বলরামপুর থাল খনন (Q): p. 121.

म् अन्तर् (Q): pp. 114 (8)--114 (9).

সরিষা হাট-ফশতা রোড (Q): p. 505.

### De, Shri Asamanja

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment, Bill, 1972) pp. 229—231.

Mention Case: pp. 64-67,332-33, 378 (35), 700, 798-99, 914-15,

Motion Under Rule 185: pp. 760-762.

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972: pp. 818-820.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 622-624

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972 pp. 490 (49)—490 (51).

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1972: p. 281—82.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972. pp. 927—929.

#### Dihidar, Shri Niranjan

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (52)-114 (56).

Mention Case: pp. 57, 114 (39), 205-6, 271, 532, 800.

Mention Case: p. 800.

Private members Resolution: pp. 958-63.

The West Bengal Relief Undertakings (Seceial Provisions) Bill, 1972: pp. 490 (42)—490 (46).

আসানসোল পৌর এলাকার গ্রামগুলিতে পৌর স্ক্যোগ-স্ক্রিধা (Q): p. 495.

আসানসোল পৌর এলাকায় বন্তি উন্নয়ণ (Q): p. 900.

আসানসোল শিল্লাঞ্জে পানীয় জল সরবরাহ (Q): f p. 49.

পেমেণ্ট অব ওয়েজেম অ্যাক্ট শঙ্খনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা  $(\mathrm{Q}):\ \mathrm{p.}\ 121.$ 

মহিশীলা কলোণীর মাতৃসদন  $(Q):\ p.\ 517.$ 

Discussion on Governor's Address : pp. 114 (47)—114 (122).

Division(S): pp. 378(89)-378(89, 473-76, 479-83, 564-80, 951-53.

## Doloi, Shri Rajani Kanta

Agreement with the Calcutta Tramways Company (Q): p.401.

C. M. D. A. Projects (Q): p. 893.

Calcutta State Transport Corporation (Q): p. 778 (56).

Educated Unemployed Youths (Q) pp. 490 (3)-490 (4).

Establishment of a Medical College in Midnapore District (Q): p, 490 (27)

Flight of Capital (Q): pp. 778 (37,-778 (39)

Industries in the Haldia region (Q): p 778 (46).

Kara Raksha Samity (Q): p. 403.

Loss in State Transport Corporations (Q) p. 390.

Mention Case: pp. 87-88, 143.

North Bengal State Transport Corporation (Q): pp. 901-902.

Overcrowding in the buses of Calcutta (Q): p. 907

Proposal for Small Scale Industries Corporation (Q) . p 898.

Recruitment of Army from West Bengal (Q): p. 778 (41)

Re-opening of Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Light Railways (Q): pp. 778 (54)—778 (55).

Return of Refugee from Bangladesh (Q) . p. 523-

Rural Employment Scheme (Q): pp. 778 (2) - 778 (3).

Scaroity of drinking water in Midnapore Central Jail (Q); pp. 778 (55)—778 (56).

Scheone for improving the existing Condtions of Jails (Q): p. 778 (56).

Shifting of the Head-quarters of Defence Industries (Q): p. 691.

Shortage of store materials in Calcutta State Transport Corporation (Q): pp. 778 (56)—778 (57).

Stadium (Q): pp. 857-860.

Steps to re-open Closed and Sick Industries (Q): p. 490 (22).

# Dolui, Shri Hari Sadhan

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (94)-114 (95).

## Duley, Shri Krishnaprasad

Mention Case: pp. 146, 705, 806

Motion under Rule 185: pp. 767-768.

#### Dutt, Dr. Ramendra Nath

Mention Case: pp 238 - 239, 490(33), 778 (59).

#### Dutta, Shri Hemanta

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972:

Discussion on Governor's Address: pp 114 (97)-114 (89).

ছবদা বেসিন (Q) p 692.

পাধরমহা, বৈচিবনিয়া ও তাজপুর মৌজায় লবণ শিল্প (Q): p 692.

রামনগর থানায় ত্রাণবাবদ ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (Q) : p. 960.

# Ekramul Haque Biswas, Dr.

Mention Case: pp. 58, 80 - 81.

(ডামকলে পাকা রাস্তা (Q): p 887.

পশ্চিমবঙ্গে শরণাথীর সংখ্যা (Q): p. 320.

বক্সায় ক্ষতিগ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মকুব (Q): pp, 397, 677.

মূর্শিদাবাদ জেলায় গ্রাম বৈত্যতীকরণ পরিকল্পনা (Q): p. 778 (8)

শরণাথী শিবিরের কর্মীদের বিকল্প কর্মসংস্থান : p. 306

## Fulmali, Shri Lalchand

Discussion on matter of Urgent Public Importance for Short Duration: pp. 849-850.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: p. 353.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 613-615.

xvii

# Ganguly, Shri Ajit

Mention Case: pp. 3, 4, 61, 64, 803.

বনগাঁ মহকুমায় আখ্রিত শরণার্থী (Q) : p. 317.

বনগাঁ মহকুমায় বস্তার চাবের গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা (Q) · p 407.

বক্তার ক্ষতিগ্রন্থ বনগ্রাম থানায় গৃহনির্মাণ ঝণদান (Q): pp. 114 (29)—114 (30).

বকায় ক্ষতিগ্রস্ত বনগাঁ মহকুমার ক্লবিশ্বণ (Q): pp. 114 (16)—114 (18)

স্থারন ধর চৌধুরীর হত্যার তদন্ত  $(\mathrm{Q}):\mathrm{p.}\ 514.$ 

# Gaven, Shri Lalit

Krishna Glass Factory (Q): pp 490 (7)-490 (8).

The maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill. 1972: pp. 349—50.

Mention Case: pp. 58, 100—1, 114 (40), 378 (35)—378 (36), 190 (33), 701—2.

Motion under rule 185: p. 762.

# Ghiasuddin Ahmad, Shri

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration, pp 834-835.

The maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 339—40.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972 pp. 645-646.

# Ghosal, Shri Satya

Mention Case: pp. 72-77.

Private members' resolution: pp. -932-37.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)

Bill, 1971: pp.160-163.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of ceiling on urban imovable property: pp. 738—740.

# Ghose, Shri Sankar

Motion under rule 185: pp. 778 (I01)—778 (104).

**XV**iii

#### **INDEX**

Private member's resolution: pp. 964-67.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment Bill, 1971: pp. 163-167.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 745—747.

The taxes on entry of goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972, pp. 365-68, 378 (59)-78 (55).

The West Bengal Appropriation Bill, 1972: p. 24, 38-40.

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972: p. 10 21—24.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 466—68.

# Ghosh, Shri Nitaipada

Mention Case: pp. 778 (59)\_778 (60), 799.

বীরভূম জেলায় স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে এগ্রাস্থ্যলন্স (Q): p. 899.

#### Ghosh, Shri Prafulla Kanti

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972: pp. 490 (63)-490 (66).

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972; pp. 378 (55)—378 (56), 378 (75)—378 77), 378 (86), 378 (93).

Statement on a calling attention regarding acute scarcity of drinking water in Howrah Town; p. 417.

The West Bengal Improvement Lowr (Amendment) Bill, 1972: p. 581.

#### Ghosh, Shri Rabindra

Mention Case: pp. 273, 490 (32).

নবগ্রাম অঞ্জের স্বাস্থ্য-কেন্দ্র (Q): pp. 882-884.

শ্রীহুম্মান কটন মিল (Q): pp. 778 (15)—778 (17).

হেমস্ত বহার হত্যার তদন্ত (Q): p. 511.

#### Ghosh, Shri Sisir Kumar

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: pp. 550-552.

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (56), 378 (82).

The maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 346-47.

Mention Case: p. 919.

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972: p. 817—818.

থড়দহ পৌরসভায় পৌর প্রাথমিক বিচ্চালয় (Q): pp. 378 (29) – 378 (30). ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারথানা (Q): p. 263.

Ghosh Maulik, Shri Sunil Mohan

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (102)-114 (103)

Goswami, Shri Paresh Chandra

Discussion on Governor's Address: pp. 114 '56)—114 (58).

Mention Case; pp. 378 (33), 490 (34)—490 (35).

Mention Case: pp. 490 (34)—490 (35), 778 (61)—778 (62).

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 744—745.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 608-609.

অপসারিত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পুনর্বহাল (Q): pp. 397, 675.

গভীর নলকুপ ও রিভার পাম্পে শিফ্ট এর প্রচলন (Q) : p.  $\mathbf{490}$  (27).

বিদ্যুৎ চালিত ভাঁত চালু করার প্রকল্ল (Q)  $^{\circ}$  p.~521.Goswami, Shri Sambhu Narayan

বাঁকুড়া ডিভিসনে রান্তা নির্মাণের জক্ত টাকা (Q): pp. 887—890.

Governor's Reply to the Address: p. 269.

Gurung, Shri Nandalal

Road between Sukiapokhri and Maney, (Q): p. 490(25).

Gyan Singh Sohonpal, Shri

Resolution for actification of the Constitution .(Twenty-fifth Amendment)

Bill, 1971: p. 147,

# Habibur Rahaman, Shri

Discussion on Governor's Address: pp 114(103)-114(104).

Mention Case: pp. 114(42), 704.

উত্তরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্থানা (Q): p. 395.

জনীপুর মহকুমায় বক্সায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভালয়, (Q): pp. 402, 683.

हारे माजामा कारेनान भरीका (Q): p. 674.

# Hazra, Shri Basudeb

Mention Case: pp. 114(37)-114(38), 208.

## Halder, Shri Harendra

Mention Case: pp. 104-105.

খডগ্রাম মার্কেটিং সোসাইটি (Q): p. 910.

ছারকা নদীর বাঁধ (Q): p. 911.

ধান-চাল বাতায়াতের উপর বাধা নিষেধ ( $\mathbf{Q}$ ) :  $\mathbf{p}.~779$ .

মৎস্ঞজীবিদের গ্রাপ লোন (Q): p. 902.

मुनिनावादन (त्रभम निज्ञ (Q): p. 416.

শিক্ষিত বেকার (Q): pp. 778(19)—778(22).

#### Haldar, Shri Kansari,

Private members' resolution: pp. 972-73.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 625-627.

#### Halder, Shri Manoranjan

Mention Case: pp. 108-109, 778(59).

তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম টুইশন ফী (Q): p. 405.

ফেজারগজের বাঁধ (Q): pp 490(4)-490(6).

মগরাহাট বেসিন স্ক্রীম (Q): pp. 490(21)-490(22).

#### Hatui, Shri Ganesh

Discussion on Governor's Address: pp. 114(87)-(88).

Mention Case: pp. 4, 114(32)—14(33, 490(33)—90(34), 534—35, 800.

#### Hembram, Shri Shital Chandra

Discussion on Governor's Address: pp. 114(91)-14(92).

Mention Case: p. 8.

INDEX xxi

# sore, Shri Sisir Kumar

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: p. 642.

# Jana, Shri Amalesh Chandra

Discussion on Governor's Address: pp 114(60)-114 61).

# Karan, Shri Rabindra Nath

Motion under rule 118: pp 759-760.

# Karan, Shri Saroj Ranjan

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (75)---114 (76).

# Khan, Shri Gurupada

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable perperty: p.718—719, 751—752.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 587-589.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 663-666.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill, 1972: pp. 283, 295—97.

The West Bengal Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1972: pp, 715-716.

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment)

Bill, 1972: p. 277.

# Khan, Samsul Alam, Shri

Dalhousie properties (Q): pp. 778 (32)-778 (33).

Industrial Area Development Scheme for Nimpura Kharagpur (Q): p. 691.

# Lahiri, Shri Somnath

American Ford Foundation, C. M. P. O and C. M. D. A. (Q): p. 519.

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (59)—378 (63), 378 (79)—378 (81), 378 (91)—378 (92).

Philips India Ltd. (Q): pp. 378 (21)—78 (23), 778 (26)—78 (29).

জবরদথল কলোণীতে জমির স্বত্দান (Q): pp. 114 (13)—114 (15).

ঢাকুরিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা Q): p. 501.

শি, এম, পি, ও-তে অ-ভারতীয় ব্যক্তির সংখ্যা (Q): p. 517.

# Laying Of Ordinances

The Calcutta Metropolitan Development Authority Ordinance, 1972: p. 114 (46).

The Calcutta Municipal (Amendment) Ordinance, 1972: pp. 114 (45)—114 (46).

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1972; p. 114 (46).

The taxes on entry of goods into Calcutta Metropolitan Area Ordinance, 1972; p. 114 (47).

Tenth Annual Reports on the working and affairs of the Durgapur Projects

Ltd. for the year 1970—71: p. 147.

The West Bengal Improvement Laws (Amendment) Ordinance, 1972: p. 114 (46).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1972 p. 114 (46).

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Ordinance, 1972: p. 114 (46).

The West Bengal Maintenance of Public Order Ordinance, 1972. p. 114 (46).

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provision) Ordinance, 1972 p. 114 (46).

The West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) (Amendment) Ordinance, 1972: p. 114 (46).

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Ordinance, 1972: p. 114 (47),

**XX**iii

# Johar, Shri Gour Chandra

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (85)-114 (86).

# Mahabubul Haque, Shri

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration: p. 848.

Mention Case: pp. 88-90, 704-5.

# Mahanti, Shri Pradyot Kumar

Mention Case: pp. 144-145, 536.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 647-649.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 465-66.

গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিহাৎ সরবরাহ (Q): pp. 876—877.

দাঁতন মুম্পেফী 'আদাশত ভবন  $(\mathbf{Q}): \mathrm{pp.}\ 490\ (26)$ — $490\ (27)$ .

মেদিনীপুর জেলায় বন্তাবিধ্বন্ত এলাকা  $(\mathrm{Q}): \mathrm{p.}$  788.

মেদিনীপুর জেলায় বেকার সংখ্যা (Q): pp. 778 (12)-778 (13).

মোহনপুর থানার গ্রাম-বিছাৎ সরবরাহ (Q): p. 898. সাউটিয়া সাবসিভিয়ারী হেলথ সেটার (Q): 890-91.

সাবরেজেষ্ট অফিসে একটা মোহারির (Q): pp. 490 (25)—490 (26).

#### Mahapatra, Shri Harish

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 243 - 244.

হাতিগেডিয়া-কুলটিকরী-রোহিনী-রগডা রান্ডা (Q): p. 886.

#### Mahato, Shri Kinkar

ঝালদা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ (Q) . p. 778 (53).

# Mahata, Shri Thakurdas

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 226—227.

Mention Case: pp. 114 (43), 778 (62), 805.

আবড়াড়িহি মৌজায় সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার (Q): p. 4%.

কংসাবতী ক্যানেল এলাকার পতিত জমি চাষ (Q): p. 329.

xxiv

#### INDEX

কংসাবতীর উপর ব্রীজ নির্মাণের প্রকল্প (Q): p. 412.

বছায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য (Q): pp. 384, 670.

বন অবক্ষয় প্রতিরোধ (Q) : p. 328.

ভাগরেকর্ড ভক্ত সরকারী হস্ত জমি (Q): p. 412.

ভীমপুর অঞ্চল মেডিসিক্সাল প্ল্যাণ্ট রোপনের প্রকল্প (Q): p. 412.

শাশবনী থানার ডেয়ারী ও ফডার ফার্মে টাকা বরাদের পরিমাণ (Q): pp. 490 (24) 490 (25).

# Mahato, Shri Madan Mohan

Mention Case: pp. 534, 702.

Resolution under Article 252 of Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (82)—778 (83).

# Mahato, Shri Satadal

Mention Case: pp. 111-112.

## Mahato, Shri Sitaram

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (87)—778 (77), 778 (85)—778 (86).

#### Maiti, Shri Broja Kishore

The West Bengal Land Reforms 'Amendment') Bill, 1972: pp. 617-619.

#### Maitra, Shri Kashi Kanta

Motion under Rule 185: pp. 771-777.

# Maity, Shri Profulla

The W. B. Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972: p. 930.

কেলেঘাই এবং বাগুই নদীর উপর সেতু নির্মাণ  $(\mathbf{Q}): \ \mathbf{p}. \ 885.$ 

পটাশপুর থানার গ্রামীন বৈহ্যতিকরণ (Q): p. 490 (21).

বন্সানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (Q): pp. 490 (14) -490 (15).

#### Maji, Shri Rup Sing

Mention Case: pp. 490 (32)-490 (33).

## Maji, Shri Saktipada

Mention Case: pp. 107-108.

The West Bengal Relief (Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972: pp. 490(48)—490 (49).

মেজিয়া থানা এলাকায় বন্ধানিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা (Q): p. 778 (11).

# Mazumdar, Shri Indrajit

Discussion on Governor's Address: pp. 114(86)-114(87).

## Malladeb, Shri Birendra Bijay

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (96)-114 (97).

#### Mandal, Shri Arabinda

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 644
--645.

#### Mandal, Shri Sokhi Lal

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 638-639.

মালদহে বন্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্ম কৃষিঋণ (Q): p. 330.

# Mondal, Shri Nrisinha Kumar

Mention Case p. 917.

## Mention Case (S)

Mention Cage (S): pp. 3—10, 56—114, 114 (32)—114 (44), 141—77, 204—46, 270, 331, 378 (31)—78 (36), 418, 490 (31)—90 (38), 531—80, 700—15, 778 (58)—78 (62), 797, 913—75.

## Md. Safiullah, Shri

Discussion on Governor's Address: pp. 114(73)-114(75).

Mention Case: pp. 207, 913-14.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (77)—778 (82).

বাংশার কৃটির শিল্প (Q): pp. 778 (39)--778 (35).

# Medda, Shri Madan Mohan

Discussion on Governor's Address: p. 114 (102).

#### Misra, Shri Ahindra

Discussin on Governor's Adderess: pp. 114 (80)-114 (81).

#### Misra, Shri Kashinath

Bridge on the rivhr Darakeswar at Rajgram (Q): p.892.

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration, pp. 844—845.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 235—236.

Mention Case: pp. 114 (38), 143, 221, 490 (36)—90 (32), 532, 702 915—16.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 736-737.

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972: • pp. 15—16.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill. 1972: pp. 288-89.

ইন্দাস থানা এলাকার পাকা রাস্তা (Q): pp. 856-857.

খাতড়া থানার প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার (Q): pp. 490 (27)-490 (28).

চিনি সরবরাহ (Q): p. 785.

জঙ্গল সংশাগ্ন জবর দথল ( ${f Q}$ ):  ${f p.}$  792.

নবান্দা-জন্মকৃষ্ণপুর রাস্ডা (Q): p. 896.

প্রতিবক্ষা দপ্তরে তাঙ্গা চাবি সরবরাহ (Q): pp. 778 (35)—778 (36).

বাংলা স্টেনোগ্রাফার (Q): p. 490 (28).

বাঁকুড়া কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র (Q): pp. 778 (9)—778 (10).

বাঁকুড়া জেলায় নলকূপের সংখ্যা (Q): p. 490 (27).

বাঁকুড়া জেলায় মহিলা কলেজ (Q): p. 31 .

বাঁকুড়ায় রবীন্দ্র ভবন (Q): p. 672.

বেসিক ট্রেনিং ও প্রাইমারী ট্রেণিং (Q): pp. 402, 683.

# Mitra, Shri Chandipada

Mention Case : p. 708.

# Mitra, Shrimati Ila

The Calcutta Municipal (Secon Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (70)—378 (72), 378 (78).

Mention Case: pp. 114 (44), 532-533, 535, 705, 806.

Motion under Rule 185: pp. 778 (86)—778 (89), 778 (107)—778 (109).

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property.: pp. 727—729.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 452—55. মাণিকতলা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Q): p. 503.

# Mahammad Dedar Baksh, Shri

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: pp. 552 —553.

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration: pp. 843-844.

Mention Case: pp. 7, 105-6, 114 (43), 207, 378 (33)-378 (34), 490 (38), 535-36, 799. 917.

Motion under Rule 185: pp. 763-764.

Private member's Resolution. : pp. 968-69.

গ্রামাঞ্চলে জি, আর বৃদ্ধি (Q): p. 385.

চাষী ও প্রমিকদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার স্থাযোগ (Q): p. 403

ভগবানগোলা থানাধীন গ্রামে বৈচ্যতিকরণ (Q): p. 490 (20).

ভগবানগোশায় পাকারান্তা তৈরী (Q): p. 864.

ভগবানগোলায় মঞ্জীকত নলকুপের সংখ্যা (Q): p. 490 (26).

মশিদাবাদ জেলায় ক্রাস প্রোগ্রাম (Q): p. 896.

মশিদাবাদ জেলার ডেরারী (Q): p. 784

মশিদাবাদ জেলার পাকা রাস্তা (Q): p. 894.

মুশিদাবাদ জেলায় প্রাথমিক বিত্যালয়ের মঞ্গুরী (Q): p. 208.

মূর্শিদাবাদ জেলার বেকার সংখ্যা (Q): pp. 378 (11)-378 (13).

#### Md. Idris Ali, Shri

Ganja Firms (Q): P. 47.

Lalbagh Subdivisonal Hospital (Q): p. 51.

Land acquired for B. S. F. at Lalbagh (Q): p. 188.

xxviii

#### INDEX

Mention case. p. 706.

Metalled Roads n Murshidabad district (Q): p. 503.

Persons connected with anti-social activities dipained in jail (Q): pp. 114(12)—114 (13).

Resolution under Article 252 of the constitution of Iudia regarding imposition of a ceiling on urban immovable poperty: pp. 735—736.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 451-52

# Mojumdar, Shri Jyotirmov

Discussion on Governor's Address: pp. I14. (104)-114 (107).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill 1972 pp. 336-37

The taxes on entry of goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972: pp. 378 (45)—378 (46).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 640-641.

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972 pp. 490 (51)—490 (52).

#### Mondal, Shri Aftabuddin

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (76)-114 (78).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment)Bill, 1972; p. 354

Mention Case: p. 143.

আমতা থানা এলাকায় বৈহ্যতিকরণ (Q): p. 778 (39).

'কাঁছুরা' মাঠের জলনিকাশের পরিকল্পনা (Q): pp. 490 (12)-490 (14).

গ্ৰুনিৰ্মাণ সাহায্য (Q): p. 394

নিম দামোদর প্রকল্প (Q): pp. 490 (22)—490 (23).

#### Mondal, Shri Anil Krishna

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 232—233.

Unschooled villages (Q): pp. 378 (26)-378 (27).

```
বিশ্ববিক্ষালয়ের সিনেটে ও অক্তান্ত সমিতিতে ছাত্র প্রতিনিধিম (Q): p. 327.
```

শিক্ষকদের টেজারী থেকে বেতন প্রদান (Q): 210.

সন্দেশথালি ও হিংগলগঞ্জ থানা অঞ্চলে বিতাৎশক্তি সম্প্রসারণের প্রকল্প (Q):
p 490 (30).

সন্দেশথালিতে টেক্নিক্যাল স্কুল (Q): p. 328.

সন্ধারবনে বাবের আক্রমণে মৃত্যু (Q): p 328.

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (Q) :  $p \cdot 411$ .

হিঙ্গলগঞ্জ-হেমনগর রোড (Q): p 508.

# Mondal, Shri Santosh Kumar

Discussion on Governor's Adress: pp 114 (82)-114 (84).

ভাষমগুহারবারে হুগলী নদীতে চড়া (Q): p. 897.

# Motahar Hossain, Dr.

Mention Case: pp. 82-84, 378 (32)

বাশশই নদীর উপর সেত (Q): p. 887.

রামপুরহাট মহকুমার কলেরা (Q): p. 778 (52).

Motion under Rule 185: pp. 753, 778 (86)—78 (110).

# Mukhapadhya, Shri Tarapado

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (95)—114 (96).

দেউলপীড়ায় উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের জমি (Q): ্ । 310.

নৈহাটিতে সরকারী হাসপাতাল (Q): p. 253.

### Mukheriee, Shri Ananda Gopal

কৃষিজনি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্স গ্রহণ (Q): p. 796.

হুৰ্গাপুরে পয়:প্রণালীর জল হুইতে সেচ পরিকল্পনা (Q): pp. 490 (6)—490 (7).

সরকার অধিকৃত জমি বিশি বন্দোবন্ত (Q): p. 781.

সরকারের বন্ধি জমি (Q): p, 793.

# Mukherjee, Shri Bhawani Sankar

Mention Case: pp. 79-80.

The West Bengal Apartment (Regulation of Constrution and Transfer) Bill, 1972: pp. 814-815.

# Mukherjee, Shri Biswanath

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration pp. 851—852.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 212—218.

Mention Case: pp. 9-10, 58-59, 114 (32), 141-42, 424-25. 701, 707-8, 713-14.

Motion under Rule 185: pp. 778 (105)-778 (107).

Private member's Resolution: pp. 937-42, 971.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment & Bill. 1971: pp. 154—159.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 719—723.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 649-658.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 433-46.

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972; pp. 490 (59)—490 (61).

#### Mukherjee, Shri Mahadeb

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration: pp. 841-842.

Mention Case: p. 9.

# Mukherjee, Shri Mrigendra

Mention Case: pp. 142-143, 700-901, 919

Protection of Nishan Ghat to Gandhi Ghat from erosion (Q): pp. 788 (4)-5778 (6).

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 463—64.

বন্ধ শিল্প চালু করা (Q): p. 874.

মার্টিন রেল (Q): p. 688.

রেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও আরতি কটন মিলস্ (Q) : pp.~490 (9)—490 (12).

প্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা (Q): pp. 874-876.

হাওড়া ডাৰ্মিরা পার্কে স্টেডিরাম (Q): pp. 862-864.

# Mukheriee, Shri Sibdas

Discussion on Matter of Urgent Public Importance for Short Duration: pp. 839-840.

কোতোৱালী থানার গ্রহ নির্মাণ ঋণ (Q): p. 264.

## Mukherjee, Shri Subrata (Katwa)

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: p. 561 —562.

Mention Case: pp. 205, 804, 920

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: p. 538.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 223-225.

Mention Case: p. 114 (34).

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972: pp. 929-30.

### Mukhopadhyay, Shri Subrata

Statement on a Calling Attention regarding gherao of Commissionur and Chairman of Khardah Municipality on the 4th April, 1972: p. 268.

Statement under Rule 346 on displaced hawkers: pp. 298-99.

The taxes on entry of goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972: pp. 378 (48)—378 (50).

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972: pp, 20-21.

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972: pp. 483—84.

#### Mukhopadhyay, Shrimati Geeta

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: pp. 538-546.

xxxii

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (90)-378 (91).

Mention Case: pp. 5-6, 59, 114 (40), 378 (32), 778 (61).

Motion under Rule 185: pp. 770-771.

ইউরিয়া সারের মূল্যবৃদ্ধি ও হপ্রাণ্যতা (Q): pp. 114 (25)—114 (29).

কলিকাতা ইলেকট্টিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (Q): pp. 778 (17) - 778 (19).

চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রাম ও টিউবওয়েল বৈহ্যতীকরণ পরিকল্পনা (Q): p. 778 (45).

পাশকভায় টেস্ট বিলিফ স্ক্রীম (Q) : p. 114 (20).

ফারাকা ব্যারেজের প্রয়োজনীয় জল (Q): p. 130.

বক্সায় ক্ষতিগ্ৰন্ত এলাকায় টেস্ট ব্লিলিফ (Q) : pp. 114 (9)—114 (11).

রাজ্যে বিহ্যৎ ঘাটতি (Q): p. 902.

# Mukhopadhyaya, Shri Girija Bhusan

Co-operative Sprining Mill of Serampore (Q): pp. 378 (18)-378 (19).

Electrification of the Village in Serampore Subdivison (Q): pp. 378 (16) - 378 (17), 778 (25).

Mention Case: p. 207.

Private members' Resolution: pp. 942-45.

The West Bengal Relife Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972 pp. 490 (52)—490 (54).

ডানকুনির জলার সংস্কার (Q): pp. 378 (20)-378 (21).

#### Murmu, Shri Rabindra Nath

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (89)—114 (90).

মালদহ জেলায় ফাস্কুরকা ও মুচিয়া এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Q): p. 53.

মালদহ জেলায় রাস্থা (Q): p 572.

## Nag, Dr. Gopal Das

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972: pp. 378 (63)—378 (66).

Mention Case: pp. I14 (33) -114 (34).

Statement on a Calling Attention regarding hunger-strike by two thousand workers of the Dhemo Main Colliery in Asansol Subdivision: pp. 273—76.

xxxiii

Statement on Calling Attention regarding hunger strike by workers of two collieries in Ondal police station: p. 55.

Statement on a Calling Attention notice regarding strike notice given by three Central Trade Unions in non-fulfilment by the demand for minimum wages in the Jute Industry: pp. 378 (30)—378 (31).

The West Bengal Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1972: pp. 490 (40)—490 (42), 490 (55—490 (59), 490 (61)—490 (62).

#### Naskar, Shri Arabinda

The Maintenance of Internal Security (West Bongal Amendment) Bill, 1972; pp. 340-41.

Mention Case: pp. 78-79, 114 (32), 378 (36)

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp 627 -629.

# Nurunnesa Sattar, Shrimati

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (61)-114 (63).

## Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Mohammed

C. M. D. A. Scheme for Entally area (Q): p 505.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendmet) Bill, 1972: pp. 355-56.

Mention Case: pp 378 (31)-378 (32), 778 (62).

Motion under Rule 185: pp 778 (94)-778 (97)

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972; pp. 820-821.

The West Bengal Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill, 1972: pp. 484-86.

#### Obituary

pp. 247,379.

## Omar Ali, Dr.

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (99)-114 (101).

Mention Case: pp. 4, 114 (34) -114 (35), 378 (34), 531.

xxxiv

#### INDEX

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 630—632. জেলাওয়ারী বাণী মিলের সংখ্যা (Q): pp. 490 (23)—490 (24). সরকারে হান্ত জমি (Q): p. 408.

#### Oraon, Shri Prem

Motion Under Rule 185; pp. 765-766.

The West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972; pp. 17-19.

## Paik, Shri Bimal

Discussion on Governor's Address: pp 114 (71)—114 (72).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 231-232.

# Palit, Shri Pradip Kumar

The Maintenance of Internal Security (West Bongal Amondment) Bill, 1972; pp. 347-49.

#### Panda, Shri Bhupal Chandra

Disbursement of salary, etc. of Late Gopal Krishna Bagchi (Q): pp. 872-73.

Mention Case: pp. 490 (31)—490 (32), 778 (60)

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)
Bill, 1971: pp 167—168.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 609-612.

ক্রাস প্রোগ্রামের রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা: p. 407.

চাউল, চিনি ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি (Q): p 182.

জঙ্গীগ্রাম বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন এলাকা বিধায় গভীর নলকুপ বসানোর প্রকল্প (Q) p. 413.

ননীগ্রাম ব্লকে প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Q): p. 139.

# Panja, Shri Ajit Kumar

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (107)-114 (111).

Mention Case: p. 712.

Statement under Rulse 346; p. 807.

#### Parui, Shri Mohini Mohan

Mention Case: p. 93.

ফলতা থানার গ্রামাঞ্চলে বৈত্যতিকরণ (Q): p. 520.

ফলতা থানায় গভীর নলকপ (Q): p. 378 (28)

ফলতা থানায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Q): p 378 (29).

# Paul, Shri Bhawani

Mention Case: pp 93-95.

The West Bengal Appropriation Bill, 1972; pp. 31-33.

# Paul, Shri Sankar Das

Mention Case: pp 58, 272, 920

বহরমপুর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকায় রাস্থা (Q) - p 378 (21)

বহরমপুর পৌর সভার ১৩ নং জোনের রাস্তা (Q) p. 323.

মোটর টায়ারের অভাব ও সরবরাহ (Q) - p 331

রবীজ সদন, বহরমপুর (Q): p 114 (9).

সরকারী ত্রাণ সাহায্য দানের পদ্ধতি (Q): 113 (19)

#### Poddar, Shri Deoki Nandan

Dissension on Governor's Address : pp 114 (63) - 114 (65).

# Pramanick, Shri Gangadhar

Mention Case: pp. 81-82, 531-32, 798

কর্মচারী নিয়োগ ও প্রদারতির ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় (Q): pp. 397, 678.

# Pramanick, Shri Monoranjan

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: pp. 548-549.

# Pramanik, Shri Puranjoy

Mention Case . p. 532.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 725-726.

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972: pp. 778 (64)—778 (65).

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 457-58.

The West Bengal Public Demends Recovery (Amendment) Bill, 1972, pp. 716—717.

### Private Members Resolution

pp. 932\_75.

#### Ouestion (S)

Advisory Committee for Development of Haldia: p. 894.

Argeement with the Calcutta Trmways Company: p. 401.

Alleged attack of house of yuba Congress Leader at Jiaganj: p. 519

American Ford Foundation, C. M. P. O and C. M. D. A : p. 519.

Bridge on the river Darakeswar at Rajgram: p. 892.

Bridge over the river Haldi: pp 860-861.

C. M. D. A. Projects; p 893.

C. M. D.A. Scheme for Entally area; p. 505.

Calcutta State Transport Corporation: p 778 (56)

Closure of Dhakeswari Cotton Mills: pp. 378 (17)-378 (18).

Compensation for acquisition of land: pp 490 (20)--490 (21).

Co-operative Sprinning Mill of Serampore: pp 378 (18)-378 (19).

Dalhousie Properties: pp. 778 (32) - 778 (33).

Damage of Agricultural Lands in Coal-field area: pp. 378 (23)—378 (24).

Digha Development Board: p. 897.

Disbursement of Salary, etc. of Late Gopal Krishna Bagehi; p. 872-73.

Distributory Canal from A/Me of D. C. in Mouzas Kaitara and Sural: p. 910.

Educated Unemployed Youths: pp. 490 (3) - 490 (4).

Electrification of the Villages in Serampore subdivision: pp. 378 (16)-378 (17), 778 (25).

Establishment of a Medical College in Midnapore District: p. 490 (27).

Fire in Darjeeling : p. 314.

Flight of Capital: pp. 778 (37)-778(39).

Football Ground for blocks: p. 868.

Fourth Battery in the Durgapur Coke ovens: p 908

Ganja Firms: p. 47.

Incidents in different Jails : p. 396

Industrial Area Development Sche e for Nimpura-Khargapur: p. 691.

Industries in the Haldia region: 1 778 (46).

Kara Raksha Samity: p. 403.

Krishna Glass Factory: pp. 490 (7)-490 (8).

Lalbagh Subdivisional Hospital: p. 51.

Land acquired for B. S. F. at Lalbagh: p. 118.

Loss in State Transport Corporations : p. 390.

The Medical Termination of Pregnancy Act, 1973: p. 909-910.

Metalled Roads in Murshidabad district: p. 503

North Bengal State Transport Corporatron: pp. 901-902

Over-crowding in the buses of Calcutta: p. 967.

Persons connected with anti-social activities detained in Jail: pp. 114(12)—114 (13).

Philips India Ltd.: pp. 378 (21)—378 (23), 778 (25)—778 (29).

Political Murders in West Bengal: p. 497.

Production of Cast iron under Durgapur projects; p. 908.

Proposal for Small-scale Industries Corporation: p. 898.

Protection of Nishan Ghat to Gandhi Ghat from erosion: pp. 778 (4) - 778 (6).

Recruitment of Army from West Bengal; p 778 (41)

Re-opening of Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala light railways: pp. 778 (54)—778 (55).

Return of refugee from Bangladesh: p. 523.

Road between Sukiapokhri and manea Bhainjong: p. 490 (25).

Roads under Bharatpur police station: p. 500.

Rural Employment Scheme: pp. 778 (2)-778 (3).

Sabang-Mohar Pucca Road: p. 868.

Sea-beach at Digha: p. 778 (17).

Scarcity of drinking water in Midnapore Central Jail: pp. 778(55)-778(56).

Scheme for improving the existing conditions of jails: p. 778 (56).

Shifting of the Headquaters of Defence Industries: p. 691.

Shortage of stree materials in Calcutta State Transport Corporation; pp. 778(56)—778 (57.

Stadium: pp. 857-860.

Steps to re-open closed and sick industries: p. 490 (22).

Unschooled Villages: pp. 378 (26) - 378 (27).

Water supply in flood-affected areas of Midnapore district: pp. 490 (8)-490 (9).

অপসারিত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পুনর্বহাল : pp. 397, 675.

অষ্ট্রম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা : p. 399.

আদিবাসী ও তপশিলী ছাত্রছাত্রীদের হোষ্টেল ভাতাঃ p. 114 (29).

আন্দামান টিম্বার ইণ্ডাষ্ট্রিন্ : p. 695.

আবড়াডিহি মৌজায় সাবসিডিয়াগী হেলথ সেণ্টারঃ p. 48.

আমতা থানা এলাকায় বৈছ্যতীকরণ : p. 778 (39).

আসানসোল পৌর এলাকার গ্রামগুলিতে পৌর স্থযোগ-স্থবিধ : p. 495.

আসানসোল পৌর এলাকায় বস্তি উন্নয়ণ: p. 900.

আসানসোল মহকুমায় কয়লাখনি হইতে জলসেচ পরিকল্পনা: p 908.

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে পাণীয় জল সরবরাহ:  $\mathbf{p}. 49.$ 

আসানসোলে রবীক্রভবনঃ pp 394, 673.

আহ্মদ্পুর চিনি কল: p. 326

আড়থিষমা জলসেচ প্রকল্প pp. 879 – 881.

আড়থিষশায় নদী হইতে জলসেচঃ p. 126.

F

ইউরিয়া সারের মূলাবৃদ্ধি ও হুম্পাপাতা ঃ pp. 114 (25)—114 (29).

ইন্যাস থানা এশকায় পাকা রাস্তা: pp. 856-857.

উত্তরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্থানা : p 395.

উত্তরবন্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার তপশিলী জাতি ও উপজাতি কর্মচার্ন : p 405.

द्वेदाञ्च निविद्ध नगन माहाया वस : p. 114 (30).

ওজন ও পরিমাপ বিভাগ: pp. 779 (39)-779 (40).

কর্মচারী নিয়োগ ও পদোমতির ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়: pp. 397, 678.

কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ: p. 791.

কর্মসংস্থান কেন্দ্র মার্ফত নিয়োগ: pp. 778 (41)--778 (42)

কলকাতায় হোটেল: pp. 905-906.

কলিকাতা ইলেকটিক স্প্রাই করপোরেশন : pp. 778 (17)—778 (19).

কলিকাতা রাষ্ট্রিয় পরিবহন সংস্থাঃ p. 382.

কলিকাতার টাাক্মি সম্বট : p. 891.

কলিকাতায় পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা : p. 508.

কলিকাতায় মাছের দর বৃদ্ধি : p, 778 (57).

কংসাৰতী ক্যানেল এলাকায় পতিত জমি চাব . p. 329.

কংসাবতার উপর ব্রীজ নির্মাণের প্রকল্প: p. 412.

কাওরাপুকুর-জ্বপিয়া রাস্তার কাজ: p. 871—72.

কারখানা শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা: pp. 778 (43)—778 (44)

কারথানার শ্রমিকদের আদায়ীকৃত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা p. 778 (22)

কালীনগরে রম্মলপুর নদীর উপর পুল নির্মাণ : p. 323.

ক্র্যাম্পে পুনর্বাসনযোগ্য পরিবার : p. 300.

কাৰি বেদিন পরিকল্পনা : p. 126.

কাথি মহকুমায় প্রাম বৈত্যাতিকরণ প্রকল্প: pp. 778 (42)—778 (43).

কাথি মহকুমায় টেষ্ট রিলিফের পে-মান্টারদের প্রাপ্য টাকা : p. 384.

কাথি মহকুমায় বন্থার প্রকোপরোধে ব্যবস্থা: p 117.

কাথি মহকুমায় বন্ধায় ক্ষতিগ্ৰস্ত গৃহ: pp. 114 (6)—114 (8).

কাঁথি-রম্বপুর ফটে অনিয়মিত বাস চলাচৰ: p. 399.

काॅथि महरत विद्युष विद्यांष्ठे : p. 778 (25).

'কাঁছ্য়া' মাঠের জলনিকাশের পরিকল্পনা : pp. 490 (12)—490 (14).

ক্রাস-প্রোগ্রামের রান্ডা সংক্রারের ব্যবস্থা: p. 407.

কুপার্স ক্যাম্পের উন্নয়ন: p. 323.

কম্মপুর জলনিকাশী পরিকল্পনা: pp. 378 (1)-378 (2).

কৃষিজমি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ম গ্রহণ: p. 796.

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক: p. 524.

কেলেঘাই এবং বাগুই নদীর উপর সেতৃ নির্মাণ: p. 885.

কোতেয়ালী থানায় গৃহ নিৰ্মাণ ঋণ : p. 264.

কোলে আয়ুর্ণ এণ্ড ষ্টাল কোম্পানী, কাঁকিনাড়া: p. 778 (46).

থছগ্ৰাম মাৰ্কেটিং সোসাইটী: p. 910.

খডদহ পৌরসভায় পৌর প্রাথমিক বিভালয়: pp. 378 (29)—378 (30).

খাতভা থানার প্রাইমারী হেল্থ দেন্টার: pp. 490 (27)-490 (28).

থাদিখার দেয়াভ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র: pp. 778 (53)-778 (54).

খুন, চ্রি, ডাকাতি ও ছিনতাই : p. 507.

গভীর নলকুপ: p. 119.

গভীর নলকৃপ ও রিভার পাম্পে শিফ্ ট্-এর প্রচলন :  ${f p.~490~(27)}$ .\_

গলসী থানায় গোহগ্রাম অঞ্চলে জল সরবরাহ: p. 267.

গলসী থানায় ডি, ভি, সি হইতে জল সরবরাহ: p. 690.

গড়বেতা থানা এলাকায় চাউলের মূল্যবৃদ্ধি : p. 263.

গড়বেতা থানায় সেচকার্য ও বিহ্যুৎ সরবরাহ : pp. 490 (1)—490 (3).

গ্রাম বৈহ্যতিকরণ: pp. 378 (2)-378 (6).

গ্রামাঞ্জে জি, আর বৃদ্ধি: p. 385.

গ্রামাঞ্চল মশার উপদ্রব: p. 52.

গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিহাৎ সরবরাহ: pp. 876-877.

গ্রামীণ কর্মদংস্থানের জন্ম অর্থ : pp. 881-882.

গৃহনিৰ্মাণ সাহায্য: p. 394.

গৌরাক্ষডি-লালগঞ্জ রোড: p. 885.

ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান: pp. 378 (13)-378 (14).

```
চক্রবেড় রেল: p. 491.
50 pp. 778 (46)—778 (51).
চলচ্চিত্ৰ: p. 892.
চা রপ্তানি : p. 118.
চিনি ও কেরোসিন তৈশ সরবরাহে বৈষম্য: p. 790.
জঙ্গল সংলগ্ন জবরদ্ধল জমি: p. 792.
```

চটকল শ্রমিকদের বেতনমান: pp. 903-904.

চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রাম ও টিউবওয়েল বৈহ্যতিকরণ পরিকল্পনা: p. 778 (45).

চাউল, চিনি ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি: p. 1 .

চাকুরিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা: p. 501.

চাল ও কেরোসিন তেলের মূল্যবৃদ্ধি: p. 183.

চাষী ও শ্রমিকদের ছেলেনেয়েদের বিনাবেতনে পড়ার স্রযোগঃ p. 403.

চিনি সরবরাহ: p. 785.

চিনির মলাবৃদ্ধি: p. 194.

জঙ্গীগ্রাম বঙ্গোপদাগরের দংশগ্ন এলাকা বিধায় গভীর নলকুপ বদানোর প্রকল্প: p. 413

জঙ্গীপুর মহকুমায় বস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভালয়: pp. 402, 683.

জন-নিরাপত্তা আইনে আটক: p. 515.

জবরদথল কলোণীতে জমির স্বস্থদান : pp. 114 (13) - 114(15).

कमि क्रवत्रमथन: p. 787.

জমির ক্ষতিপুরণের টাকা: p. 796.

জমির থাজনা মকুব: p. 189.

জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মসংস্থান কেন্দ্রে বকারের সংখ্যা: p. 898.

জয়পুর প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র: pp. 778 (52)-778 (53).

জাতীয় নাট্য শালা: p. 404.

৩৪ নং জাতীয় সডক: p. 493.

জেলাওয়ারী বাণী মিলের সংখ্যা: pp. 490 (23)-490 (24).

জেলে সংঘর্ষে নিহত ও আহত বন্দীর সংখ্যা: p. 114 (5)—114 (6).

ঝালদা রোড, নন্দকাপাস রোড ও থড়ার ইড়পালা রোড: pp. 869—870.

ঝালদা স্বাস্থ্যকেন্দ্র: p. 778 (53).

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় মাষ্টার প্লান: p. 694.

गाःता थान मःश्वाद : p. 906.

ট্যাংরা স্থীম এবং তমলুক মাষ্টার প্ল্যান: p. 262.

ডানকুনির জলার সংস্কার: pp. 378 (20)-378 (21).

ডাবুর সুইন গেট: pp. 490 (15) - 490 (16).

ডায়মগুহারবার রোডের প্রশন্তীকরণ: p. 514.

ভারমগুহারবার সদর হাসপাতাল:p. 51.

ডায়মগুহারবারে হুগলী নদীতে চডা: p. 897.

ডি. ভি. সি. প্রকল্প: p. 909.

ডি. ভি. সি-র ডি, সি ক্যানেল: pp. 378 (19)-378 (20).

ডেবরা থানায় থাল সংস্থার: p. 123.

ডেবরা ও পিংলা থানায় টেষ্ট রিলিফ: p. 114 (31).

ডোমকলে পাকা রাস্তা: p. 887.

তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জল টুইশন ফী: p. 495 তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জল বৃত্তি: p. 405.

তপশিলী আদিবাসী ছাত্ৰছাত্ৰীগণের ষ্টাইপেণ্ড: p. 329.

তমলুক মহকুমায় জলনিকাশের প্রকল্প: p. 262.

তমলুক মহকুমায় রাস্তা পাকা করার কাজ: p. 378 (24) - 378 (25).

তারাতলা রোড থেকে আকড়া ফটক পর্যন্ত বৃক্তি।: pp. 895—96.

তিনবিল স্থীম: pp. 378 (28)—378 (29).

দক্ষিণ ২৪-পরগণায় রাস্ডার পরিকল্পনাঃ p. 895.

দামোদরের উপর সেতু নির্মাণ: p. 886.

দারকা নদীর বাঁধ: p. 911.

দাঁতন মুন্দোফী আদালত ভবন : pp. 490 (26)—490 (27).

দিতীয় হাওড়া সেতু: pp. 873-874.

দীঘার সমুদ্র-বেলাভূমির অবক্ষর: pp. 864 - 868.

হুৰ্গাপুর হৃশ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র: p. 193.

তুর্গাপুরে পন্ন:প্রণালীর জল হুইতে সেচ পরিকল্পনা: pp. 490 (6)—490 (7).

তুর্গাপুরে সার তৈরীর কারথানা : pp. 778 (31)—778 (32).

চুবদা বেসিন : p. 692,

দেউলপাড়ায় উহাস্ত পুনর্বাসনের জমি: p. 310.

ধান-চাল যাতায়াতের উপর বাধা নিষেধ: p. 779.

নদীয়া জেলা বিভালয় পরিদর্শকের বাডি সংস্থাব: n. 906

নদীয়া জেলা স্কলবোডে'র অফিস বাডি: p. 322.

নদীয়া জেলায় বদস্ত বোগ : p. 689.

নন-টেইগু টিচারদের ইনক্রিমেণ্ট: p. 404.

নন্দীগ্রাম ব্লকে প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র: p. 139.

নবগ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র: pp. 882—83,

নবদীপে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ীতে হামলা: pp. 870—71.

নবান্দা জন্মকঞ্পুর রাস্তা: p. 896.

নয়াগ্রাম ব্লকে প্রাথমিক বিস্থালয়: p. 778 (52).

নাসুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় গ্রাম বৈছ্যতিকরণ পরিকল্পনা : p. 778 (13).

নিত্য প্রয়োজনীয় স্বব্যের ম্ল্যবৃদ্ধি: p. 265.

নিম্ন দামোদর প্রকল্প: pp. 490 (22).— 490 (23).

নিৰ্বাচনকালে রাজনৈতিক হত্যা: p. 497.

হতন প্রাথমিক বিভালয়: p. 137.

নেতাজী কলোনী উন্নয়ন: p. 326.

নৈহাটীতে সরকারী হাসপাতাল: p. 253.

পঞ্চায়েত আইন: p. 325.

পঞ্চায়েত বোর্ডের নির্বাচন : p. 514.

পটাশপুর থানাম গ্রামীণ বৈছতিকরণ: p. 490 (21).

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত রাখা ও দাতব্য চিকিৎসালয়: p. 693.

পশ্চিমবন্ধ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পসংস্থা: pp. 778 (29)-778 (31).

পশ্চিমবঙ্গে ধান্ত সংগ্ৰহ: p. 197.

পশ্চিমবঙ্গে শ্রণার্থীর সংখ্যা : p. 320.

পাণর প্রতিমা ব্লকে ও স্থানরবন এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত: pp. 378 (27)—378 (28),

পাকরমুহা, বৈচি, বপিয়া ও তাজপুর মৌজায় লবন শিল্প: p. 692.

পানাগড শাখা ক্যানেল হইতে ববিশভোর জন্ত জল সরবরাহ: p. 125.

xxxxiv

#### INDEX

পামুড়িয়া-রূপনারায়ণপুর রান্ডা: p. 892.

পাঁশকডায় টেষ্ট রিশিফ স্কীম: p. !14 (20).

পুরুলিয়া জেলার ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তী: p. 523.

পুরুলিয়া জেলায় লাকা শিল্প: pp. 378 (14)-378 (16).

প্রামুখা সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র: p. 138.

'পেমেন্ট অব ওয়েজেস আঠি' লজ্মনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা: p. 121.

পৌরসভা বাতিল: p. 324.

প্রতিরক্ষা দপ্তরে তালা চাবি সরবরাহ: pp. 778 (35)-778 (36).

প্রাইমারী ও সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্ত : p. 42.

প্রাথমিক বিভালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীগণের টীফিন: p. 696.

ফরাকা ব্যারেকের প্রয়োজনীয় জল: p. 130.

ফলতা থানার গ্রামাঞ্চলে বৈহ্যতিকরণ: p. 520.

ফলতা থানায় গভীর নলকুপ: p. 378 (28).

ফলতা থানায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র: p. 378 (29).

ফারাকার ইণ্ডাষ্টিয়াল এস্টেট: p. 900.

ক্রেকারগরের বাঁধ: pp. 490 (4)—490 (6).

বজেশ্বর উষ্ণ-প্রস্রবণ: pp. 778 (3)—778 (4).

বর্ধদান জেলায় গ্রামীণ বৈহ্যতিকরণ প্রকল্প: p. 413.

वर्धमान (अमात्र टिप्टे दिनिक: p. 114 (30).

বন অবক্ষয় প্রতিরোধ: p. 328.

h, a

বনগা মহকুমায় আশ্রিত শরণার্থী : p. 317.

বনগাঁ মহকুমায় বন্তায় চাষের গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা : p. 407.

বন্তানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা : pp. 490 (14)—490 (15).

বক্তাবিধ্বস্ত এলাক য় ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুব ও বিভালয়গৃহ নির্মাণ বাবদ অর্থ মঞ্জর p. 316.

বক্তাবিধ্বন্ত এলাকায় টেষ্ট বিলিফ: pp. 114 (11)--114 (12).

বক্সাবিধ্বস্ত মেদিনীপুর জেলায় গৃহনির্মাণ ঋণ : pp. 114 (30)—114 (31).

বক্সার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্রুমিঋণ ও গো-ক্রয় ঋণ : p. 330.

বক্তাম ক্ষতিগ্ৰন্থ এলাকাম টেষ্ট বিলিফ: pp. 114 (9)—114 (11).

বক্রায় ক্ষ**তিগ্র**ন্ড ছাত্রছাত্তীদের বেতন মকুব: p. 397.

বসায় ক্ষতিগ্রন্থ ছাত্রছাত্রীদের বেতন মকুব: p. 677.

বন্ধায় ক্ষতিগ্ৰন্থ নাগরিকদের সাহায্য: p. 261.

বন্যায় ক্ষতিগ্রন্থ বনগাঁ মহকুমার কৃষি ঋণ: pp. 114 (16)—114 (18).

বন্সায় ক্ষতিগ্ৰন্ত বনগ্ৰাম থানায় গৃহ নিৰ্মাণ ঋণ দান: pp. 114 (29)—114 (30).

বলায় ক্ষতিগ্ৰন্ত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে সৱকাৰী সাহায্য: p. 384.

বন্ধায় ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে স্বকারী সাহাযা: p. 670.

বুলায় ক্ষতিগ্রন্থদের থাজনা মকুব: p. 789

বন্ধ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস কারথানা: pp 378 (7)-378 (8).

বন্ধ কলকারখানা: p. 132.

বন্ধ শিল্প চালু করা : p. 874.

বরানগর-কামারহাটি জয়েণ্ট ওয়াটার ওয়ার্কস: pp. 884-85.

বলরামপুর খাল খনন: p. 121.

বহরমপুর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকায় রাস্তা : p 378 (24).

বহরমপুর পৌর এলাকায় বিহাৎ সরবরাহ: pp 877—879

বহরমপুর পৌর সভার ১০ নং জোনের রাস্তা: p. 323.

বাজার এলাকায় দোকান কর্মচারী সংখা আইন চালু≼ ব্যবস্থা: pp 778 (6)—

778 (7).

বাতনী গ্রামে হত্যাকাও: pp. 855-856.

বাংলা সেনোগ্রাফার: p. 490 (28)

বাংলাদেশ দীমান্তে চেক পোষ্ট ঃ p. ৪৫9.

বাংলার কুটির শিল্প: pp. 778 (33)—778 (35).

ব্যাকে স্থানের হার: p. 522.

বাকুড়া কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র: pp. 778 (9)---778 (10).

বাঁকুড়া জেলায় নলকূপের সংখ্যা : p. 490 (27).

বাঁকুড়া জেলায় মহিলা কলেজ: p. 319.

বাঁকুড়া ডিভিসনে রাস্তা নির্মাণের জন্ম টাকা: p. 887-890.

বাঁকুড়াম রবীন্দ্র ভবন: p. 672.

বাঙ্গুর হাদপাতালে ডাক্তারদের উপর হৃষ্কুতকারীদের হামলা: p. 513.

वाँ भनहें नहीं द उपद (मंजू: p. 887.

বিভালয়ে এ্যাডমিনিষ্টেটার নিয়োগ: pp. 900-901.

বিহাৎ চালিত তাঁত চালু করার প্রকল্প: p. 521.

বিশ্ববিত্যালয়ের দিনেটে ও অক্তান্ত দমিতিতে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব: p. 327.

বিষ্ণুপুর আইসমালী রাস্তা: p. 896.

বিষ্ণুপুর থানায় গভীর নঙ্গকুপ বসানোর প্রকল্প: p. 523.

বিষ্ণুপুর থানায় গভীর নলকৃপ বসানোর প্রকল্প : p. 524.

विकुभूत-ताथारमारुनभूत, जामना-वात्रविष्ठा। এवर शालधाम-मलिवाि तान्ता: p. 506,

বিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা: p. 263.

বীর্কিটী ইরিগেশন স্থাম : p. 778 (11).

বীরভূম জেলায় পাকা রাস্তাঃ p. 884.

বীরভূম জেলায় স্বাস্থাকেন্দ্রে এ্যাস্থলেন্স: p. 899-

বুনিয়াদপুরে বিত্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন: pp. 778 (14)-778 (15).

বেকার সমস্তা: p. 123.

বেকারদের জন্ম জেলা নিয়ক্তি পরিষদ গঠন: pp. 778 (7)-778 (8).

বেসরকারী উচ্চ বিভালয়ের শিক্ষকদের বেতন: pp. 114 (20)—114 (24).

বেসিক ট্রেনিং ও প্রাইমারী ট্রেনিং: p. 402.

বেসিক ট্রেনিং ও প্রাইমারী ট্রেনিং: p. 683.

বেছালা হাসপাতালের নির্মাণকার্য: p. 250.

বেহালা নদীর জল নিষ্কাশনে থাল থনন: p. 129.

ভগবানগোলা থানাধীন গ্রামে বৈহ্যতিকরণ ব্যবহা: p. 490 (20).

ভগবানগোলায় পাকা রাস্তা তৈরী: p. 864.

ভগবানগোলায় মঞ্জুরীকৃত নলকুপের সংখ্যা : p. 490 (26).

ভাগৱেকর্ডভুক্ত সরকারী মৃস্ত জমি: p. 412.

ভীমপুর অঞ্চল মেডিদিকাল গ্লাণ্ট রোপনের প্রকল্প: p. 412.

মগরাহাট পশ্চিমের খাল খনন: p. 122

মগরা বেসিন স্কীম: pp. 490 (21)—490(22).

মঞ্জীপ্রাপ্ত নৃতন প্রাথমিক বিজ্ঞালয়: p. 404.

মঞ্জীপ্রাপ্ত নৃতন প্রাথমিক বিভালয়ঃ p. 685.

ম্যনা ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন: p. 138.

মুচিনীলা ক্লোনীর মাত্রদ্ন : p. 517.

মহেশতলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র: p, 778 (55).

ম্ছেশতলাম বন্ধ ই, সি, ই, কার্থানা : p. 490 (6).

मर्य वन्त्व : pp. 114 (8)—114 (9).

মংস্তজীবিদের গ্রুপ লোন: p. 902.

মার্টিন রেল: p. 688.

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভালমগুলিকে অনুদান: p. 114 (18.

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভালরগুলিকে ঘটিতি অনুদান: pp. 114 (15) --114 (16).

মাধ্যমিক বিগ্যালয় ও শিক্ষকদের বেতন: ্যু 387

মাণকর গ্রামের বৈহ্যতিকীকরণ: p, 128.

মালদহ জেলার রাস্থা: p. 512.

মালদহ জেলায় কান্তরকা ও মৃচিয়া এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র: p. 53.

মালদহে ব্যায় ক্ষতি গ্রন্থ ক্ষকদের জন্ম ক্ষিথাণ : p 330.

মাণিকতলা উন্নয়ণ পরিকল্পনা : p. 503.

💃 মূশিদাবাদ জেলায় ক্রাস প্রোগ্রাম : p. 896.

মুশিদাবাদ জেলায় থাল, বিল, নদী সংস্কার প্রকল : pp. 778 (৪)---778 (9.

মূশিদাবাদ জেলায় গ্রাম বৈত্যতীকরণ পরিকল্পনা : p. 778 (8).

মূর্নিদাবাদ জেলায় ডেয়ারী: p. 784.

মূশিদাবাদ জেলায় নতন স্থগার মিল: p. 778 (33)

মূর্শিদাবাদ জেলায় পাকা রাস্তা: p. 894.

মূর্শিদাবাদ জেলায় প্রাথমিক বিভালয়ের মঞ্জুরী: p. 208.

মুর্শিদাবাদ জেলায় বেকার দংখ্যা: pp. 378 (11)-378 (13)

मूर्निनार्वात (त्रुगम गिन्न: p. 416.

মেখলীগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল: p. 778 (55).

মেজিয়া থানা এলাকায় বন্ধানিয়ন্ত্ৰণ ও সেচ ব্যবস্থা: p. 778 (11).

মেদিনীপুর জেশায় টেট রিলিফ: p. 311.

মেদিনীপুর জেলায় তপশীলী শিশুদের থাতা বিতরণ: p. 265.

মেদিনীপুর জেলায় নৃতন প্রাথমিক বিভালয় মঞ্রী: p. 302.

মেদিনীপুর জেলায় বক্তাবিধ্বন্ত এলাকা: p. 788.

মেদিনীপুর জেলায় বক্তায় ক্ষতিগ্রন্থ এলাকায় টেষ্ট রিলিফ স্কীম: p. 378 (25).

মেদিনীপুর জেলার বেকার সংখ্যা: pp. 778(12)—778(13).

মোটর টায়ারের অভাব ও সরবরাহ: p. 331.

মোটর সরঞ্জামের ছম্প্রপ্রতা : p. 385.

মোহনপুর থানায় গ্রাম-বিত্যুৎ সরবরাহ :  ${f p.~898.}$ 

যোগেলপুর ও চুয়াথোলা বাধ স্বীম: pp. 778 (44)-778 (45).

রবি ফস্পের জন্ম ক্যানেল হইতে জল সরবরাহ : p. 378 (11).

রবীক্র সদ্ন, বহরমপুর : p. 114 (9).

রাজনগর থানা এলাকায় সেচ পরিকল্পনা: p. 778(14).

রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা : p. 496.

রাজ্যে চটশিল্প: p. 906.

রাজ্যে বিহাৎ ঘাটতি : p. 902.

রাধা কেমিক্যাল-এ সরকারী সাহায্য: p. 394.

রাণাঘাট-বগুলা রাস্তার উন্নয়ন : p. 328.

রাণাঘাটে রবীক্র ভবন: p. 402.

রাণাঘাটে রবীক্র ভবন: p. 680.

রাণীগঞ্জ থানা এলাকায় গ্রাম বৈহ্যতীকরণ: p. 778 (3).

রাণীগঞ্জ ব্লকে গ্রামীন বৈত্যতীকরণের কাব্দ: pp. 778 (36)—778 (37).

রাণী নগর হাসপাতাল: p. 778 (54).

রামগোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয় : pp. 113 (19)—114 (20).

,রামনগর থানায় ত্রাণ বাবদ বায়িত টাকার পরিমাণ : p. 900.

রামপুরহাট মহকুমায় কলেরা: p. 778 (52).

রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান: pp. 378 (8)—378 (10).

রেমন ইঞ্জিনীয়ারিং কারথানা ও আরতি কটন মিলদ্ : pp. 490 (9)—490 (12).

লাকা শিল্প: pp. 778 (22)—778 (24).

লাভপুর থানায় লিফ্ট ইরিগেশন : p. 378 (25).

/শরণাথী শিবির কর্মচারী 🕻 p. 306.

/শরণাথী শিবিরের কর্মচারীদের পূর্ণনিয়োগ: p. 307.

भूतनाथीं निविदात कर्मी एनत विकल कर्मभःश्राम : p. 306.

শালবনী থানার ডেয়ারী ও ফডার ফার্মে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ:

pp. 490 (24)-490 (25).

খামপুর থানার রাস্তা: p. 409.

খ্যামপুর থানায় উচ্চ ফলনশীল চাষের জন্ম গভীর নলকুণ: p. 327.

ভামপুর থানার থালের মুখে খুইদ গেট নির্মাণ: p. 378 (26).

খ্যামপুর থানায় বিহাৎ সরবরাহ প্রকল্প: p. 409.

শিক্ষকদের ট্রেজারী থেকে বেতন প্রদান: p. 210.

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন: pp. 114 (4)—114 (5).

শিক্ষিত বেকার: pp. 778 (19)-778 (22).

শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা : pp. 874-876.

সন্দেশথালিতে টেকনিক্যাল স্থল: p. 328.

সন্দেশখালি ও হিংগলগঞ্জ থানা অঞ্চলে বিছ্যুৎশক্তি সম্প্রদারণের প্রকল্প: p. 490 (30).

সমগ্র স্বাস্থ্যবের যানবাহনের সংখ্যা: pp. 499 (28)-490 (29).

সরকার অধিকৃত জমি বিলিবলোবস্ত: p. 781.

সরকার পরিচালনাধীন জকল: p. 521.

সরকারী চাকুরী ও তপশীলী সম্প্রদায়: p. 259.

সুরকারী ত্রাণ সাহায্যদানের পদ্ধতি: p. 113 (19).

সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসক: p. 250.

সরকারী হাসপাতালে রোগীর জ্ঞা ব্যয়: p. 255.

সরকারে হান্ত জমি: p. 408.

সরকারে হস্ত জমি: p. 793.

সরকারে ক্রন্ত জমি বিতরণের নীতি: p. 178.

সরিষাহাট-ফলতা রোড: p. 505.

শড়ক যানবাহনে যাত্রী-চাপ বৃদ্ধি: p. 520.

সংশোধিত জোতের সীমা ও উদ্ধৃত জমি: p. 326.

সাউটিয়া সাবসিভিয়ারী হেলথ সেন্টার (Q): p. 890.

সাবরেভেট্টি অফিসে এক্সটা মোহারির: pp. 490 (25) - 490 (26).

সাসিডিয়ারী হাসপাতাল: p. 249.

1

সাহাপুর-তারাতশা-ঠাকুরপুকুর রোড: pp 890-91,

সাঁওতালডিহি তাপ বিত্যুৎ কেন্দ্র: p. 778 (41)

সি, এম, পি, ও-তে অ-ভারতীয় ব্যক্তির সংখ্যা: p. 517.

স্থল্পর্বন উন্নয়ন পরিকল্পনা: pp. 861—862.

স্থলরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্য: p, 328.

স্থূল বোর্ড কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা : p. 694.

স্থরেশ ধর চৌধুরীর হত্যার তদন্ত: p. 514.

সেচ বিভাগে নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও চিক ইঞ্জিনীয়ার: pp. 490 (17)— 490 (19).

সেনরালে কারখানা: p 115.

সেন্সাসের ছাঁটাই কর্মচারীদের পুননি রোগ: p 517.

শ্রীহত্মান কটন মিল: pp. 778 (15)--778 (17).

হলদিয়া বন্দর পরিল্পনায় কর্মসংস্থান: p. 518.

হাই মাদ্রাদা ফাইন্সাল পরীক্ষা: pp. 395, 674.

হাইস্কুল ও জুনিয়ার হাইস্কুলের ক্লন্তুমোদন: 1). 320.

হাওড়া-ডালমিয়া পার্কে ষ্টেডিয়াম: pp. 862-864.

হাতিগোরিয়া-কুলটিকরী-রোহিনী রগড়া রাস্তা (Q): p. 886.

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক উন্নয়ণ আধিকারিক: p. 411.

হিকলগঞ্জ-হেমমগ্র বোড: p. 508.

হিম্বর শ্রমিকদের প্রভিডেও ফাল্ড: p. 904.

হিংলো ব্যারেজ: p. 695.

ছগলী নদীর উপর দ্বিতায় সেতু নির্মাণ প্রকল্প: ্যা 325.

হেমন্ত বত্মর হত্যার অদন্ত: p. 511.

#### Rai, Shri Deo Prakash

Fire in Darjeeling (Q): p. 314.

Motion for Extension of time for Presentation of Reports of Public Accounts

Committee: p. 537.

#### Roy, Shri Debendra Nath

Mention case: p. 114 (42).

# Ray, Shri Siddharta Sankar

Discussion on Governor's Address; pp. 114. (112)—114 (119).

Extension of Service of Refugee camp Attendents: pp. 40-41.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill. 1972: pp. 209—12, 356—359, 363—65.

Mention Case : p. 533.

Private member's resolution: pp. 955-58.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)
Bill, 1971; pp. 147-154.

Resolution under Article 252 of the Constitution of budia regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 723-725.

Statement on Calling Attention regarding attack on Shri Rupsing Majhi, M. L. A., and Shri Sarat Chandra Das, M. L. A., in Railway Compartment of Howrah-Chakradharpur Passenger on 31st March, 1972; p. 140

Statement on Calling Attention regarding disturbance in the Tollygunge Bagha Jotin Colony by anti-social elements: p. 1

Statement on a Calling Attention Notice regarding incident which took place at Khandakhalu near Santipur on the 3rd May, 1972: p. 912.

Statement on Calling Attention regarding Police verification before employ-

ment in West Bengal Government Service; p. 696. Statement under rule 346; pp. 536, 718, 921—24

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972 pp. 426-32, 471-73.

# Reports (S)

#### Resolution

---- under Articale 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property; p. 718,

under Article 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (76) - 778 (86).

## Roy, Shri Ananda Gopal

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (101)-114 (102).

ৰীব্ৰভম জেলায় পাকা বান্তা (Q): p. 884.

## Roy, Shri Aswini

Distributory canal from A/Mc of D. C. in Mozaas Kaitara and Sural (Q): p. 910.

Fourth Battery in the Durgapur Coke Ovens (Q) : p. 908,

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 361—63.

The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (Q): pp. 909-910.

Mention Case: pp. 206, 270, 419, 711—12, 916—17,

Production of Cast Iron under Durgapur Projects (Q): p. 908.

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971: pp. 170—172.

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972: pp. 778 (65) - 778 (68).

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer)
Bill, 1972: pp. 812-814

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 642-644.

The West Bengal Land (Requisition & Acquisition) (Amendment, Bill, 1972: pp. 289—91.

কলকাতায় হোষ্টেল (Q): pp, 905—906.

কলিকাতার ট্যাক্সি সঙ্কট (Q): p. 891

কশিকাতায় মাছের দর বৃদ্ধি (Q): p. 778 (57).

কারধানা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা Q) : pp. 778 (43)—778 (44).

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যান্ধ (Q): p. 524.

গলসী থানায় গোহগ্রাম অঞ্চল জল সরবরাহ (Q): p. 267.

গলসী থানায় ডি, ভি, সি, হইতে জল স্ববরাহ (Q): p. 690.

চক্রবেড় বেল (Q): p. 491.

5044 (Q): pp. 778 (46)-778 (51).

চ্টকল শ্রমিকদের বেতন মান (Q): pp. 903-904

জন নিরাপতা আইনে আটক (Q): p. 515.

ডি. ভি. সি. প্রকর (Q): p. 909.

ডি. ভি. বির ডিসি ক্যানেল (Q): pp. 378 (19)-378 (20)

দামোদরের উপর সেতু নির্মাণ (Q): p. 886.

চুর্গাপর চুগ্ধ উৎপাদন কৈন্দ্র (Q): p. 193.

ভূগাপুরে সার তৈরীর কারখানা (Q): pp. 778 (31)-778 (32).

নিৰ্বাচন কালে ৱাজনৈতিক হত্যা (Q): p. 497.

পঞ্চায়েত আইন (Q): p. 325.

পশ্চিমবঙ্গে ধান্ত সংগ্ৰহ: p. 197.

পৌরসভা বাতিল (Q): p. 324.

পানাগড় শাথা ক্যানেল হইতে রবিশস্থের জন্ম জল সরবরাহ (Q): p 125.

বর্ধমান জেলায় গ্রামীণ বৈত্যতিকীকরণ প্রকল্প (Q): p. 413.

বর্ধ মান জেলায় টেই বিলিফ (Q): p. 114 (30).

ৰাজার একাকায় দোকান কৰ্মচারী সংস্থা আইন চালুব ব্যবস্থা (Q) ; pp. 778 (6)—778(7).

মানকর গ্রামের বৈত্যতীকরণ (Q): p. 128.

মোটর সরঞ্জামের জ্লপ্রপাত (Q): p. 385.

রবি ফসলের জন্ম ক্যানেল হইতে জল সর্বরাহ ( $\mathbf{Q}$ ) ়  $\mathbf{p}.$  378 (1!) .

রাজ্যে চটশিল্প (Q) p. 906.

ক্বামগোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়  $(\mathbb{Q})$ : 113~(19)—114~(20).

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন (Q) । pp. 114 (4)—114 (5).

সমগ্র স্বাস্থ্য দপ্তরের যানবাহনের সংখ্যা (Q): pp. 490 (28)—490 (29).

সরকারে হস্ত জমি বিতরণের নীতি (Q) :  $p.\ 178.$ 

সড়ক যান বাহনে যাত্রী চাপ বৃদ্ধি (Q) :  $\mathrm{p.}~520.$ 

সংশোধিত জোতের সীমা ও উদৃত্ত জমি  $(\mathbf{Q})$  :  $\mathbf{p}$ , 326.

সেনব্যালে কারথানা (Q): p. 115.

হিমঘর শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড  $(\mathrm{Q}): \mathrm{p.~904}.$ 

Liv

হুগলী নদীর উপর দিতীয় সেতু নির্মাণ প্রকল্প (Q): p. 325.

## Roy, Shri Bireswar

Mention Case: p. 704.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 743—744.

Resulution under Article 252 of the Constitution of India regarding protection of wild animals and birds: pp. 778 (78)—778 (79).

## Roy, Shri Jagadananda

জলপাইশুডি জেলায় কর্মসংস্থান কেলে বেকারের সংখ্যা (Q): p. 898-99.

ভীর্কিটি ইরিগেশন স্কীম (Q): p. 778 (11).

যোগেলপুর ও চয়াখোলা বাঁধ স্কীম (Q): pp. 778 (44)--778 (45).

### Roy, Shri Jatindra Mohan

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় জেল। পরিষদ কর্তৃক নিমিত রাস্তা ও দাতব্য চিকিৎসালয় (Q): p. 693:

ব্যাক্ষে স্থাদের হার (Q): p. 522.

সরকার পরিচালনাধীন জঙ্গল (Q): p 521.

#### Roy, Shri Madhusudan

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 629-630.

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কেন্দ্রীয় কারথানা (Q): p. 395.

তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত বৃত্তি (Q): ho. 405.

মেথলীগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল (Q) : ho. 778 (55).

## Roy, Shri Santosh Kumar

Mention Case: p. 708,

/Statement regarding Relief Measure: pp. 378 (37) -378 (38).

#### Roy, Shri Saroj

Mention Case: pp. 60, 69-70, 331-34, 360-61, 706 7, 916-20.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972. pp. 619-622.

The West Bengal Land (Requisition and Acquisition) (Amendment) Bill. 1972: pp. 283 (85).

গ্রামাঞ্চলে মশার উপদ্রব (Q): p. 52.

## Saha, Shri Dulal

নামুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় গ্রাম বৈহাতীকরণ পরিকল্পনা (Q): p. 778 (13).

# Saha, Shri Dwija Pada

Mention Case: p. 702.

রাজনগর থানা এলাকায় সেচ পরিকল্পনা (Q): p. 778 (14).

## Saijad Hussain, Shri Haji

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 595-600.

## Samanta, Shri Saradindu

Bridge over the river Haldi (Q): pp. 860-861.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 239—240.

Mention Case: pp. 106-107.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of oeiling on urban immovable property: p. 735.

# Samanta, Shri Tuhinkumar

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 225—226.

Mention Case: p. 807.

The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972: pp. 378 (42)—378 (43).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 636-638.

সেচ বিভাগে নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিশার ও চীফ ইঞ্জিনীয়ার (Q) . pp. 490(17)—490(19),

# Saruogi, Shri Ramkrishna

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972: pp. 931-32.

#### Soren, Shri Dasarathi

ঝাডগ্রাম মহকুমার মাস্টার প্ল্যান (Q): p. 694.

নয়াগ্রাম রকে প্রাথমিক বিতালর (Q): 778 (52).

#### Sarkar, Dr. Kanailal

The Calcutta Metropolitan Development Authority Bill, 1972: pp. 559-561.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1972: p. 490 (64),

Mention Case: pp. 144, 921

#### Sarkar, Shri Nil Kamal

Mention Case: pp. 90-91.

## Sarkar, Shri Nitaipada

Mention Case: pp. 60-61, 95-100, 114 (35), 490 (36), 914.

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill,

1972: pp. 815-816.

অষ্ট্রম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Q): p. 399.

আডথিবমা জলসেচ প্রকল্প (Q) : pp. 879-881.

আডিথিবমায় নদী হইতে জলসেচ (Q): p. 126.

উদ্বাস্ত শিবিরে নগদ সাহায্য বন্ধ (Q): p. 114 (30).

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা (Q): p. 382.

কার্থানার শ্রমিকদের আদায়ীকৃত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা (Q): p. 778 (22).

/ক্যাম্পে পুনর্বাসনযোগ্য পরিবার (Q): p. 300.

৴কুপাস ক্যাম্পের উন্নয়ন (Q): p. 323.

খন, চরি, ডাকাতি ও ছিনতাই (Q): p. 507.

গভীর নশকুপ (Q): p. 119.

গ্রাম বৈহ্যতিকরণ (Q): pp. 378 (2)-378 (6).

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্ন অর্থ (Q): pp. 881-882.

চলচিত্ৰ (Q): p. 892.

জমির থাজনা মকুব (Q): p. 189.

A STREET STREET STREET STREET

জাতীয় নাট্যশালা (Q): p. 404

জেলে সংঘর্ষে নিহত ও আহত বন্দীর সংখ্যা (Q): pp. 114 (5)-114 (6).

লাংবা থাল সংস্থার (Q): p. 906.

তপশীলী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীগণের গ্রাইপেও (Q): p. 329.

দ্বিতীয় হাওড়া সেতু (Q): pp.: 873-74.

নদীয়া জেলা বিভালয় পরিদর্শকের বাড়ি সংস্কার (Q): p. 906.

নদীয়া জেলা স্থলবোর্ডের অফিস বাডি (Q): p. 322.

नमीया (अनाय वमन्छ (वाग (Q): p. 689.

नन-दिख िं ि होत्र एउ इनकिएम हे (Q): p. 404

নতন প্রাথমিক বিভালয় (Q): p. 137.

প্রাথমিক বিভালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীগণের টিফিন (Q): p. 696.

বক্সায় ক্ষতিগ্ৰন্ত এলাকার ক্ষিঞ্চ ও গো-ক্রয় ঋণ (Q) : p. 330.

বন্ধায় ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সাহাযা (Q): p. 261.

বন্ধ কলকারখানা (Q): p. 132.

বাঙ্গুর হাসপাতাব্দে ডাক্তারদের উপর হঙ্গুক্তকারীদের হামলা ( ${f Q}$ ) : p. 513.

বাতনা গ্রামে হত্যাকাও (Q): pp. 855-856.

বেশরকারী উচ্চ বিভালয়ের শিক্ষকদের বেতন: pp. 114 (20)—114 (24),

বিভালয়ে এ্যাডমিনিষ্টের নিয়োগ (Q): pp. 900-901.

বিষ্ণুর আইসমালী রাস্তা (Q): p. 896.

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভালমগুলিকে অঞ্চলান (Q): p. 114 (18).

রাণাঘাট বগুলা রাস্তার উন্নয়ণ (Q): p. 329.

বাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান (Q): pp. 378 (8)--378 (10).

সরকারী চাকুরী ও তপনীলী সম্প্রদায় (Q): p. 259.

সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসক (Q): p. 250.

শরকারী হাসপাতালে রোগীর জন্ম ব্যয় (Q) : p. 255.

হাইস্কুল ও জুনিয়ার হাইস্কুলের অন্থােদন  $(\mathbf{Q})$   $\colon \mathbf{P}, \ 320.$ 

# Sau, Shri Sachinandan

Mention Case: pp. 378 (36), 531, 709, 866, 921.

Motion under rule 185: pp. 768-770.

Lviii

## INDEX

The est Bengal Apartment Ownership Bill, 1972: pp. 778 70)-778 (71).

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 624—625 ছিলো ব্যাৱেছ (Q): p. 695.

#### Santya, Shri Basudeb

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (88) - 114 (89).

পাথরপ্রতিমা ব্লকে ও স্থান্দরবন এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Q): pp. 378 (27)- 378 (28).

#### Sen. Shri Bholanath

The Calcutta Municipal (Second Amendment) Bill, 1972. pp. 378(72)—378 (74), 378 (83)—378 (86), 378 (92)—378 (93).

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (111) 114 (112).

Resolution for Ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment)
Bill, 1971: pp. 174-177.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imporition of a ceiling on urban immovable property: pp. 749-751.

Statement on a Calling Atention Notice regarding completion of the bridge on the Mundeswari: pp. 911—12.

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972; pp. 778 (62)—778 (61) 778 (74)—778 (76).

The West Bengal Apartment (Regulation of Construction and Transfer) Bill, 1972; pp. 809-811, 822-825.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 658-660.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 469-71.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1972: pp. 926—27, 930—31,932.

#### Sen, Shri Prafulla Chandra

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (47)—114 (52).

Sen, Shri Sisir Kumar

Mention Case: p. 8.

শামপুর থানায় রাস্তা (Q): p. 409.

শামপুর থানার উচ্চ ফলনশীল চাষের জন্ম গভীর নলকপ (O): p. 327

খ্যামপুর থানায় থালের মুথে খুইস গেট নির্মাণ (Q): p. 378 (26).

শামপ্র থানায় বিডাৎ সরবরাহ প্রকল্প (Q): p. 409.

সাবসিডিয়ারী হাসপাতাল (Q): p. 249.

## Sengupta, Shri Kumardipti

Alleged attack of house of Yuba Congress Leader at Jiagani (Q): p. 519

Football ground for blocks (Q): p 868

Incidents in different jails (Q) : p. 396.

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 218—220.

Mention Case: pp. 378 (34)-378 (35).

Motion under rule 185: pp 778 (90) -778 (94)

Political murders in West Bengal (Q): p 497

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding imposition of a ceiling on urban immovable property: pp. 733--734.

Roads under Bharatpur Police-station (Q): p. 500.

The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972. pp. 372-75.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972; pp. 615---617.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972; pp. 447-49.

কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ (Q)  $\in P^{-791}$ 

## Shamsuddin Ahmad, Shri

Discussion on Governor's Address: p. 114 (90).

#### Sharafat Hussain, Shri Sheikh

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1972: pp. 633-636.

#### Shukla, Shri Krishna Kumar

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972: pp. 220—223.

#### Singh, Shri Satya Narayan

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 350-52.

Mention Case: pp. 101-104.

#### Singhababu, Shri Phani Bhushan

Discussion on Governor's Address: pp. 114 (93)—114 (94).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment)Bill, 1972; pp. 245—246.

## Singha Roy, Shri Probodh Kumar

চিনি ও কেরোসিন তৈল সরবরাহে বৈষ্ম্য (Q): p. 790.

বুনিয়াদপুরে বিহাৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন (Q): pp. 778 (14)-778 (15).

#### Sinha, Shri Nirmal Krishna

The West Bengal Appropriation Bill, 1972: pp. 25-28.

লাভপুর থানায় লিফ ট ইরিগেশন (Q): p. 378 (25).

#### Sinha, Shri Panchanan

The Maintenace of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972; pp. 227—229.

Mention Case: pp. 112-114, 114 (43)-114 (44), 490 (36).

জমি জবরদথল (Q): p. 787.

ডাবর শ্ল ইস গেট (Q): pp. 490 (15)-490 (16).

স্থলার্থন উন্নয়ন পরিকল্পনা (Q): pp. 861-862.

## Sinha Roy, Shri Bhabani Prosad

Discussin on Governor's Adderess: pp. 114 (81)-114 (82).

The Maintenance of Internal Security (West Bengal Amendment) Bill, 1972 pp. 236-237.

Mention Case: pp. 56-57, 114 (38)-114 (39).

Private member's resolution: p. 974.

Resolution under Article 252 of the Constitution of India regarding impotion of a ceiling on urban immovable property: pp. 742—743.

## INDEX

The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Bill, 1972; pp. 375-76.

The West Bengal Maintenance of Public Order Bill, 1972: pp. 450-51. Speake, Mr.

First Report of the Bussiness Advisory Committee: p. 114 (45).

Instructions regarding easting of votes: pp. 378 (86)—378 (88),

Obituary: pp. 247-48, 379.

Observation on a point of order: p, 925

Second Report of the Business Advisory Committee : p. 378 (94)

Statement under rule 346 on displaced hawkers; pp. 298—99, 426, 490 (38)

**490**(39), **490** (62**)**—**490**(63), 536, 718, 807, 921—925.

## Tewary, Shri Sudhangsu Sekhar

Discussion on Governor's Address . pp. 114 (84)—114 (85)

Tudlu, Shri Budhan Chandra

স্থলবোর্ড কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা (Q): p. 694

# Wilson-De Rozes, Shri George Albert

Philips India Ltd.: pp. 778 (25)—778 (29).

The West Bengal Apartment Ownership Bill, 1972: pp. 778 (73)—778 (74).

The West Bengal Apartment (Regultion of Construction and Transfer) Bill, 1972; pp. 816—17.

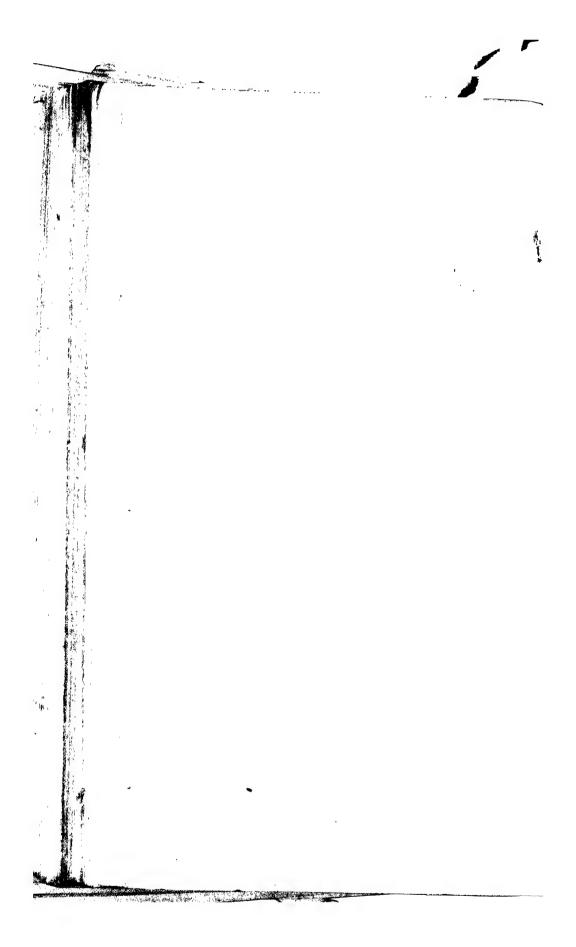

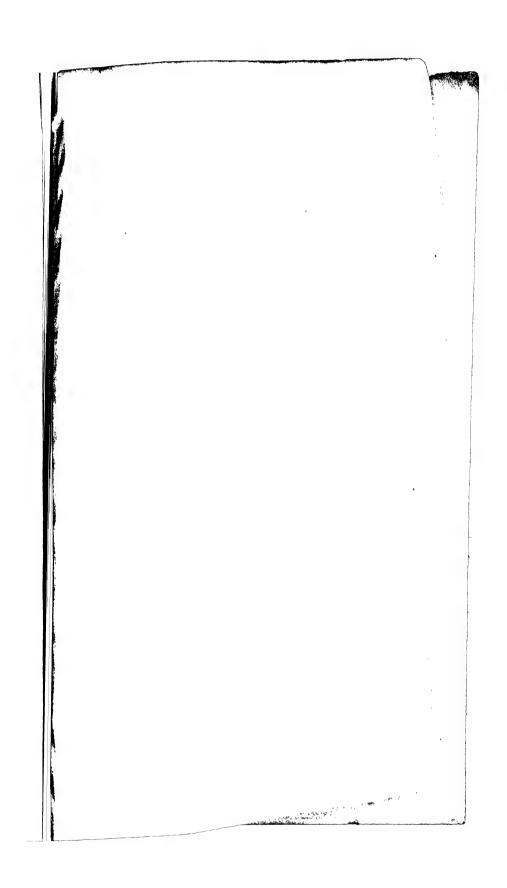

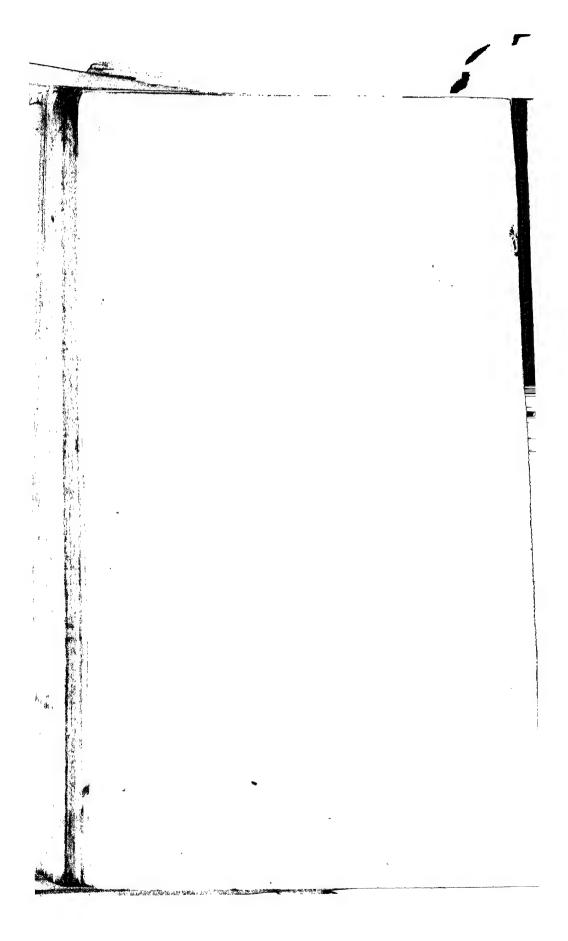

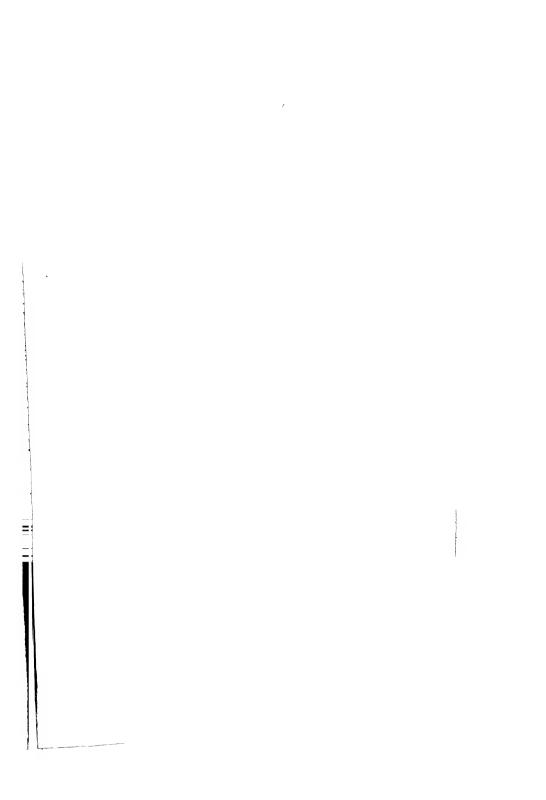

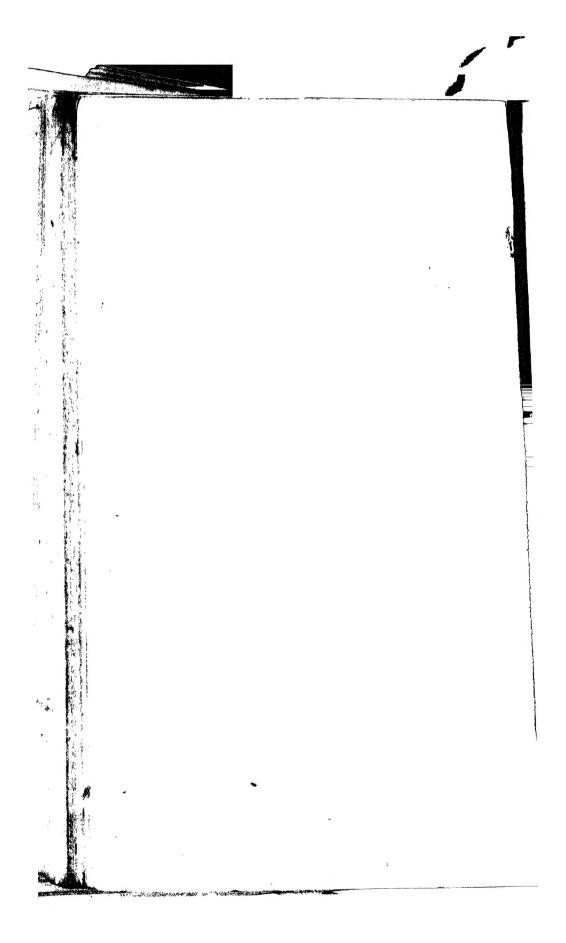

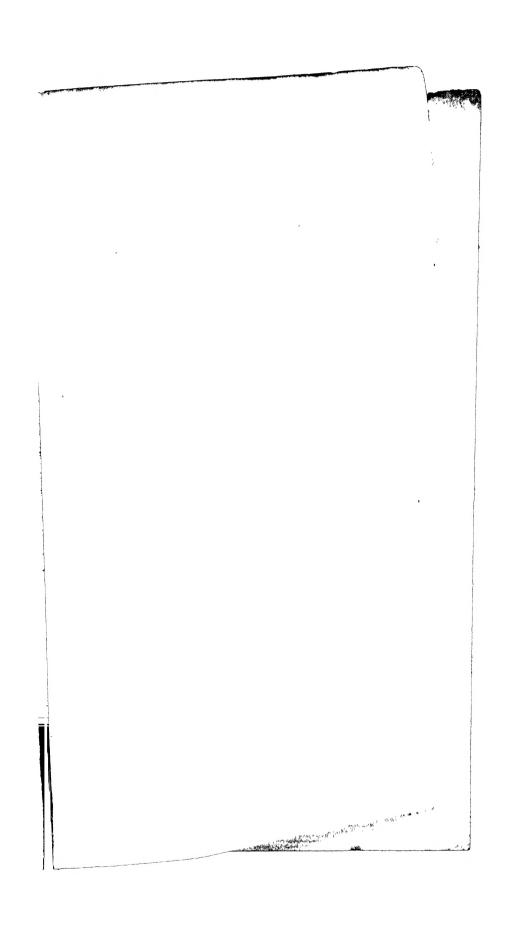

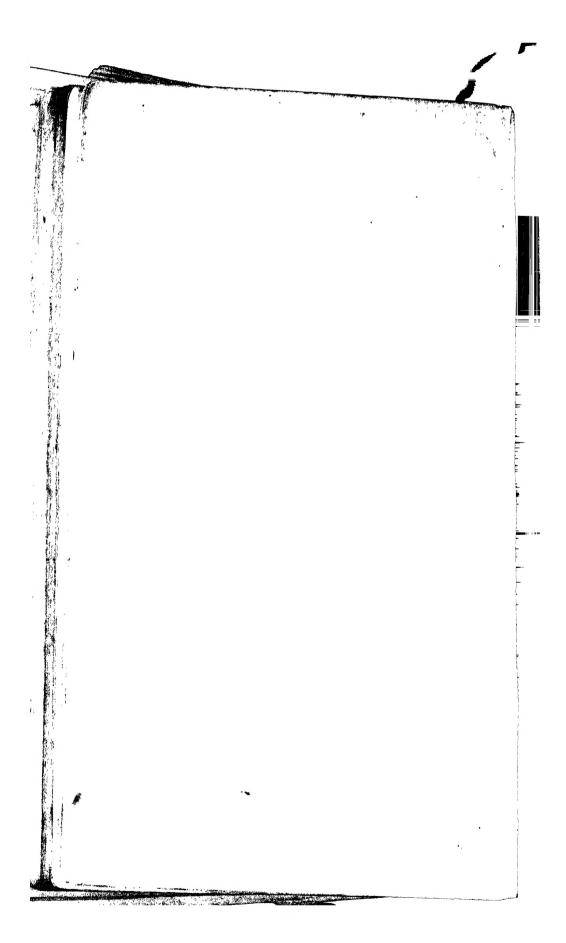

